| <b>2</b> 5                                                                   |                | •                                                                                                               | . 1         |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ্ন ( উপক্রাস )—এ প্রস্থাবতী দেবী সর্বতী ৪৫, ১৮২, ৩৭৩,                        |                | বান্নাপুনী (কবিতা) 🚈 স্থীমানকুম্ব্রী বস্থ                                                                       | 054         |
| ern, we-                                                                     | 16             | বসন্তিকা ( কবিতা )— খ্রীষতীন্ত্রবোহন, বাগচাঁ বি-এ .                                                             | વેજર        |
| া গর )— শ্রীবৃগলকিশোর সরকার বি-এ                                             | ţ              | বাহাই ধর্ম ( ধর্ম )—আবুল কজল 💃 🤾                                                                                | २७७         |
| ্ৰুঁ ( কবিতা )—-দ্ৰীকুম্দরঞ্জন মলিক বি-এ                                     | 4,5            | বিবাহ ও সমাজ-প্রসঙ্গ ( সমাজতর )— স্ক্রিনারচক্র মিত্র                                                            |             |
| ্বী ( কবিতা ) শ্বীশানকুমারী বৃহ                                              | 360            | ষ্-্র, এটণা-এট-ল ৬১                                                                                             | ৩৯৭         |
| (ইতিহাস )—শ্রীহরিহর শেঠ                                                      | २७১            | বিৰ-সাহিত্য ( সাহিত্য )——শীৰমেন্দ্ৰ-দেৰ ৮২, ২৯৬, ৪১০, ৫৯১                                                       | 9.4         |
| ्रीच्य                                                                       | 88             | বেদ ও প্লিতা ( দর্শন )— শীঅনিলবন্ধণ ন্নার এম-এ                                                                  | ۲۰۶         |
| ্ডেন, লাহেজ ( বিবরণ )—শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যার                                | चचच            | त्वमं ও विकान ( मर्गन )— अधाशक श्रीक्षप्रवाध ग्रांशामाग्र                                                       |             |
| ্ৰ্বিৰ ( গজ )—চাক্ল বন্দ্যোপাধ্যায়                                          | . ಇಲ           | • • . এম-এ                                                                                                      | ş           |
| ⊭্বৈতে দৃখ্যকাব্যোৎপত্তির ইতিহাস ( সাহিত্য )—শ্রীঅশোক-                       |                | বৈরাগ্য-সাধন (চিত্র)—শ্রীহধীররঞ্জন থান্তগীর                                                                     | , 9 62      |
| নাব ভট্টাচার্য্য ৫৪৯ ৭৭৩,                                                    | ъ <b>9</b> 9   | বৈক্তৰ-দিনী ( দিন্ন )ছীবসন্তকুমার চটোপাধ্যায় এন-এ ›                                                            | 984         |
| স <b>শীত ও স্বর্নিপি )— খ্রীদিলীপকুমার না</b> য়                             | 92             | বোধনু-বাণী ( কবিতা )— জ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এসসি                                                          | 995.        |
|                                                                              | 909            | ব্যুখার পূজা ( উপস্থাস )— শ্রীষ্টবিক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়                                                          | - ,         |
|                                                                              | 448            | 89, 590, 0ab, con                                                                                               | 44.         |
|                                                                              | 9 96           | ুণাহ লালনু ফকিরেন্ত্র গান ( কবিতা )—মূহকাদ মন্ত্র উদ্দীন                                                        | ),          |
| ের খনিজ সম্পদ ( ব্যবসায় বাণিজ্য ) <del>*</del> শীসতে <b>শ্লন্তে</b> গুপ্ত : |                | वित्व े                                                                                                         | 1 d         |
| વમ-વ ે ১૭১,                                                                  |                | শিকার-কাহিনী—শ্রীগণনাথ রার্                                                                                     | 933         |
| ু<br>চ্ছাসেব্লিকাবাহিনী (আলোচনা)—ছীহরেক্রক বন্দ্যোপাধ্যায়                   |                | শিবনিবাস ( জ্রমণ-কাহিনী )—ছীস্তজননাথ মৃত্তোফী                                                                   | ear         |
| বি-এ                                                                         |                | ्राक- <b>मश्याम</b>                                                                                             |             |
| ৰতা )—- শীনলিনীমোহন চটোপাধ্যায় 💄 🗼 🕒                                        | ۲•٩            | <b>৺লীত</b> —ছীঅতুলপ্রসাদ সেন ও শ্রীসাহানা দেবী                                                                 | 9.2)        |
|                                                                              | ूर्<br>७२५     | সঙ্গীত                                                                                                          | 944         |
| ্লান (ৰিজ্ঞান)—— শীচিত্তরঞ্জন রায় বি-এ ১০৫,                                 |                | সভ্যের আলো ( কবি <b>ডা</b> )—জ্বীনগে <del>ত্র</del> নাথ বন্দ্যো <b>পাধ্যা</b> র                                 | <b>४</b> ६२ |
| •                                                                            | <b>و</b><br>دو | দ্যার অন্তারে ( গ্রাম — শ্রীসোরী শ্রমোহন মুখোপাধ্যার বি এব                                                      | ***         |
| क्रांगांग উদ্দীন রুমী (জীবন-কথা)—মূহম্মদ                                     |                | সমাজ ও সংস্কার ( সমাজ-অসল )—- শীসাহানা দেবী                                                                     | 600         |
|                                                                              | 468            | সাংখ্য ও গীতা ( দর্শন )— শ্রীঅনিলবরণ রায় এম-এ                                                                  | 847         |
|                                                                              | ৩৬৯            | সাঁওতালি ভাষায় সংস্কৃত ও প্রাদেশিক ভাষায় প্রভাব                                                               | · .         |
| •                                                                            | ८६७            | • ( সাহিত্য ) শ্রীসত্যেশচন্দ্র গুপ্ত এম-এ                                                                       | २७२         |
|                                                                              | ь<br>७         | সাইকেলে বাঙ্গালীর পূর্থিবী-ভ্রমণ                                                                                | >00         |
|                                                                              | 893            | সাগরপারের চিঠি (গল্প ) শীত্মপরেশচন্দ্র সেমগুপ্ত                                                                 | <b>522</b>  |
| विवत्न )—श्रीट्सस्य ठाउँ भाषात्र ५०, २१० ४२१, ४१०,                           |                | সাগর সৈকতে (কবিভা)—শ্রীপুর্বচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়                                                              | ₩8€         |
| <ul> <li>শৃত্যা ভাষা বিশ্ব করি করি করি করি করি করি করি করি করি করি</li></ul> | (8)            | সাধী (সঙ্গীত ও স্বর্জিপি)—শ্বীঅতুলগুসাদ সেন ও                                                                   | ~           |
|                                                                              | २৮৪            | শ্বিদানীপকুমার রায়                                                                                             | ₹७•         |
|                                                                              | 867            | সাধুর বিচার ( গাধা )—রায় ঞ্জীরমণীমোহন ঘোব বাহাত্তর বি-এল                                                       | २००         |
| ন্ধু (উচ্ছুাস)—এম্ ওয়াজেদ আঁলি বি এ, এলএল-বি                                |                | गार्का ( कविंडा )—श्रीवींगांशीं व त्राप्त<br>प्रास्त्रमां ( कविंडा )—श्रीवींगांशीं व त्राप्त                    | •           |
| र्द्र ( उन्दूरा ) न अन् उन्नुष्टका आर्थि ( अन्यवन्ति                         | ৬৮৬            | সাধান ( কাবজা )— আবানা নাম রায়<br>সাময়িকী ১৫৬, ৬১৬, ৪৭৬, ৬৩৬, ৭৯৬                                             | 877         |
| শ্বুজ স্থান ( অমণ কাহিনী )— শ্বীমৃতিলাল গুণ্ড বি এল                          | 692            | সালহার কছাল ( গাঁৱ )—চারু বন্দ্যোপাধ্যাত্ব                                                                      | •           |
| ्रिक्व )— श्रीरुपीत्रतक्षम् थास्त्रीत्रं                                     | ٦٥٥            | সাহিত্য-সংবাদ ১৬০, ৩১৯, ৪৮০, ৬৪০, ৮০০                                                                           | . 90        |
| ্যাবার শব্দ সম্পদ এনং ভাহাদের মৌলিকতা (সাহিত্য)                              | , ,            | সাহেত্য-শংবাদ ত্রু কর্মার রার বিদ্যালয় সার বিদ্যালয় সার বিদ্যালয় সার সার বিদ্যালয় সার সার বিদ্যালয় সার সার | , #63       |
| শ্বন্ধবারিধি—শ্বীসতীশচক্র বোষ এম আর এ-এস ( সঙ্গে )                           | 0 u p          | খণুরে ( বরালাশ )—- শ্রাধলংশকুনার রার<br>দৌরজগৎ রহস্ত ( জ্যোতিব )—অধ্যাপক শ্রীক্ষেত্রবোঁহন বস্তু                 | •<br>•      |
| े ग्राहब्द अखार ( राशिकानीं छ ) श्रीयनग्रज्य मक्मांत्र                       |                |                                                                                                                 |             |
| भारक्षेत्र सकान ( नामकाना। ७) — मा। ननप्रकृतन नजूनमात्र                      |                | এম-এস্সি<br>ক্লান্ত্ৰনীচিকা ( ক্লনিকা )                                                                         | 444         |

| · श्वम्रपत् ( ग्रह्म )——श्रीनरन्त्रल ( मन्          | . 285            | হটগোলের মাঝখানে ( গল্প )— ব্রাক্তিলপ্রসাদ ভটাচার্য             |                 |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| স্বরাজ প্রদক্ত (মৌলিক গবেষণা )—গ্রীপন্মনাভ          | 8 • 9.           | হয় ত (ক্বিডা) - জীকুম্দ্রঞ্জন মলিক বি এ                       | 6.8             |
| স্ব।মী বিবেকাসন্দ ( অভিভাষণ )—-অধ্যাপক রার শ্রীথগেঃ | সুনাথ .          | হলাঙে ( ভ্রমণ-বৃত্তান্ত )                                      | . 6 8%          |
| মিতা বাহাত্র এম-                                    | 8 . 28           | হাত দেখা ( ড়োভিষতৰ ) <del></del> -• <b>ীজ্যোতিঃ বাচ</b> স্পতি | ७२७, ৮७८        |
| ষামী শ্রন্ধানন্দ মহারাঞ্জ                           | * ૭૨•            | হিমালর ( কবিতা )—শীষ্তীক্রমেছিন বাগচী বি এ                     | २०७, ७००        |
|                                                     | Υ.               |                                                                | •               |
| •                                                   | চিত্ৰ            | -স্চি                                                          |                 |
| পৌষ—১৩৩৩                                            | • •              | মসকাও নগরের চৌরান্তা                                           | 29              |
| (4/4-2999                                           |                  | জেরুদালেমের · · · · গির্জা · · · ·                             | 29              |
| च्यूनाय छ ।                                         | ٠                | রাশিক্ষন গাড়ী                                                 | 74              |
| 🥆 জণ্ডিয়াল— মন্দিরের সাধারণ দৃশ্য                  | . ১৬             | চালুনীবিক্রেতা                                                 | * 4             |
| জুভিয়াল— মন্দিরের নক্সা                            | . > 90           | পাড়াগেঁয়ে হাট ·                                              | 17              |
| ্ৰাহামোরাহ—ভূপগাঁত্ত মূর্তিখেনী · · ·               | «ر               | জারের ় · · · সৈনিক                                            | ۲,              |
| মোহীমোরাছ— বিহারের সাধারণ দৃশ্য                     | ₹•,              | 🐧 ক্ষফল বিক্রেন্ডা                                             | £               |
| মোহামোরাত্র বিহার—একোঠাভ্যন্তরত্ব তুপ               | २२               | त्रा <sup>शिक्रा</sup> नत्पत्रं ···· अशोम                      | 2               |
| নেও কলেজ, আজমীর                                     | ৩৩               | হন্তহীন চিত্রশিল্পী, রকমারী সর্প                               | 778             |
| -আজমীর নগর                                          | ೨೪               | আত্মরক্ষার্থ গ্যাস ব্যবহার, বালক শিকারী                        | >>¢             |
| •<br>• মহাফিলথানা                                   | . ૭૯             | ব্যায়াম প্রতিযোগিতায় নারী, নারীর বেড়া উল্ল:বন               | 779             |
| (<br>জৈন মন্দির                                     | . ა <del>ড</del> | ্রসন্তর্গকারিণী, বিনা রেলে-রেলগাড়ী 😁 🤫                        | 229             |
| জামা মসজিদ, দরণা থাজা সাহেৰ                         | , ৩৭             | অক্সেরিকার প্রথম এঞ্জিন, উভচর যান                              | . 3317          |
| আঢ়াই-দিন-কা-ঝোপ্সা                                 | . ৩৮             | বিম্বান-বোমা, বিমান-ধরা জাল 🕡 \cdots                           |                 |
| ्रवृतान पर्वे                                       | . ৩৯             | ডানপিটে উইলদন, ভার্দমতার থেলা • …                              | •               |
| সমাধিত্ত্বন, দ্বগা খাজা সাহেব                       | . 8.             | মোটর সাইকেলের উপর ডিগবাঙ্গী                                    | . ,,,           |
| ু গুনাস্থ্য                                         | . 83             | খেঁড়া কুকুলের ঘোড়ার দর                                       | , ,,,,,         |
| আঢাই-দিন-কা-ঝোপ্সা                                  | . 83             | গুৰ রে পোকার মক্ষিকা শুক্ষণ                                    | . ,,,           |
| আজমীর, সুাধারণ দৃহ্য                                |                  | র্ম্রমার অন্তর্গত ম্যাঙ্গানিজ খনি                              | , , , ,         |
| গৌ-ঘাট, পুন্ধরু                                     |                  | ম্যাঙ্গানিজ টুলি বোঝাই হইতেছে •••                              | , , , , , ૭૨    |
| রাজপুৰ, আজুমীর                                      | _                | ছোট রেলে ৰোঝাই                                                 | . , , , , , , , |
| বাৰ্ণীড ্শ' :.                                      | . ৮৩             | চুণ্যা পাধরের ভাতা                                             | . , , %e        |
| রাশিয়ার শিক্ষা-বঞ্চিত সাধারণ লোক                   | ۰ ۵۰             | त्रम्द्रमा • • • • वाकाला                                      | ১৩৬             |
| মস্কাওয়ের বাজার                                    | ده.              | ম্যাঙ্গ।নিজের সন্ধানে                                          | ১৩৭             |
| কারুকার্যুথচিত একটা বিরাট কামান                     | ره .             | উচ্চ গিরিচুড়ায় শ্যাঙ্গাদি ' ••                               | ১৩৭             |
| মদ্কাওয়ের গির্জ্জা                                 | . ৯২             | ৰালাঘাট থনি                                                    | <b>১</b> ০৮     |
| রেড স্কোয়ারে বেসিল গি <b>র্জ্জ</b> ি               | . , , , , ,      | লেথকের থনি-গহ্বরে যাত্রা                                       | <b>د</b> >د     |
| महारानी्रान्त मर्ठ ॰ ः                              |                  | ম্যাঙ্গানিজ রাজ্যে ডাক বাঙ্গান্ধ 🛶                             | , >8∙           |
| भूषिबीत्, सर्धा वृश्डम घका · ·                      | . 20             | ম্যাঙ্গানিজ কেন্দ্রবাঙ্গলা •••                                 | . 383           |
| লুরিরানুধি ঝোরার                                    | . 28             | শ্রীসভ্যেশচন্দ্র গুপ্ত এম-এ                                    | > >8>           |
| মস্ক ওয়ের রাজপথ                                    | . 28             | ৺রায় রাজেশর দাসগুপ্ত ৰাহাত্ম                                  | . )୧૭           |
| ু মৃত দৈনিকের সমাধি-যাত্রা                          | , se             | ৺শশিভূষণ চটোপাধ্যায়                                           | . , >68         |
| বন্ধক বিক্রেতা ও বরকের গাড়ী                        | he               | माहेरकल्ढ्वांत्रांनी हरूहेंब्र                                 | >00             |

| ুবছবর্ণ চিত্র                                             |      |              | রাশিয়ান রমণীগণের তীর্থবাঞা                   |       | <b>₹</b> ¶». |
|-----------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------------------------------------|-------|--------------|
| . कृष्ण्ठम्य मञ्जूमनात (निर्हात)                          |      |              | বর্ফ আহরণ                                     |       | २१৯          |
| ূ আর্তি                                                   |      |              | গ্রাম্য পুরোহিতের আশীকাদ ক্তিরণ               |       | २৮∙          |
| সাকী                                                      |      | •            | গ্রীকমতের রাশিয়ান পাজী                       |       | २४३          |
| নীরে নির <i>প্র</i> ন লোচন রাভা                           |      |              | রাশিলান চাবিওয়ালা .                          | •••   | २५১          |
| . শকুনি                                                   |      |              | নাছোড়বান্দা রাশিয়ান ভিগারী *•               | •••   | €863         |
| •                                                         |      |              | রাশিয়ান শ্রমজীবিনী                           |       | २৮२          |
| মাঘ১৩৩৩                                                   |      |              | দূর-তীর্থবাত্রী                               |       | રષ્ટુર       |
| জীলিয়াঁ। স্থ প্সমূহের সাধারণ্ড দৃশ্য                     |      | 333          | বরষান্তীর্ণ পথে নিরুদ্দেশ যাত্রা              |       | 5ו           |
| <b>ত্র স্থ</b> প ও বিহারের নক্সা                          |      | 399          | দাইকেল কদ্রত                                  |       |              |
| <b>্র</b> স্তুপগাত্রন্থ বোধিসন্ত্রের মূর্ত্তি             |      | • > 9 6      | व्य-मृष्टियाका                                |       |              |
| ঐ কক্ষমধ্যস্থ বৃদ্ধমৃত্তি                                 |      | 486          | থুখম ব্ৰহ্মদেশীয়া আইন-ব্যবসায়িনী মহিলা      |       | ৩•৭          |
| ঐ কুলুকীমধ্যত ফ্লেড্ম্ভি                                  |      | 34.          | বালক বিমান-বীর                                | •••   | ٩٠٩          |
| ভলর ভূপের সাধারণ দৃত্য 🔥 🗸 .                              |      | 747          | দর্ব্বকনিষ্ঠ এরোপ্লেন-চালক                    | •••   | ીક           |
| ভানিটোরি <b>গাম</b>                                       |      | ٤٠۶          | পাকা ছেলে                                     | •••   | 1. 0.1       |
| ু প্রবাদী বাঙ্গালী                                        |      | . 52•        | নারী সাঁতারী                                  | ٠     | 941          |
| বধু জলে চলে লইয়ে গাগরী                                   |      | २ऽऽ          | সাইকেলে ফুটবল                                 | •••   | 3            |
| কলির পুপারধ                                               |      | २ऽ२          | সাঁতার না-জানা ব্যক্তির সাঁতার পোষাক          | •••   | 4,0          |
| আহিশীণাণ                                                  |      | २५७          | হাউডিনি— পাঠাগারে                             | •••   | ∞2;          |
| কুয়া সেচ                                                 | •    | 5 7          | ঐ — হাত-শৃহাল-মোচন                            | •••   | دو           |
| গৃহস্থ-পরিৰার                                             |      | <b>2</b> 534 | ঐ — নিয় দিকে লখমান                           | •••   | دده          |
| বিশ্বাচলের লাস                                            | •••  | ₹3¢          | পা-যড়ি                                       | •••   | ٠,১          |
| উপজীৰিকা ছাগল, পাঙা                                       | ••   | २ऽ७          | নটোদ্ধার, সম্দতল হইতে পুথ রত্বোদ্ধার .        | •     | ०१३          |
| ডংগার বাবু                                                |      | २३१          | ভূব্রি-পোষাক •                                | ·     | فرد 🐣 🐩      |
| মীজাপুরের <sub>"</sub> টালা"                              | •••• | २५४          | শ্রীমান বাশরীভূষণ                             | •     | 10.5         |
| বাধাঘাট—মীর্জাপুর                                         | •••  | <b>47</b> 2  | বহুবৰ্ণ চিত্ৰ                                 |       | <b>J</b>     |
| ক্রক টাউশ্বার                                             | •••  | . २२•        | · ্ৰদানন স্বামী (নিচোল)                       |       |              |
| বিশ্বাবাদিনীর মন্দিরের বহিদৃ গ্র                          | •••  | २२ऽ          | ন্ধ্যজগুহের পথে                               |       |              |
| · তিন গরুর গাড়ী                                          | •••  | २२३          | মন্দির ভুরারে                                 | ı     |              |
| সন্তার চালানী                                             | ••   | २२२          | ·                                             |       | Þ            |
| দাঁড়াসা ়                                                |      | २२७          | • ভোরেম্ব বাঁশী                               |       |              |
| টাড়েকু। দড়ী                                             |      | २२8          |                                               |       |              |
| টাড়ের অপর প্রাস্ত 🍨 📑                                    | ••   | ં ૨૨૯        | • ফাল্ <u>ল</u> ন—১৩৩৩                        |       | , en la      |
| মানচিত্ৰ<br>•                                             | ••   | २२४          | হুইলার্স<br>                                  | •••   | <b>98</b> %  |
| রাশিয়ার স্থস <b>্কিতা স্ন্দ</b> র্গা তর্ক <sup>ে</sup> : | •••  | २१६          | রতিবাটী সাধারণ দৃষ্ঠ                          | •••   | <b>989</b>   |
| রাশিয়ার পার্লীদের ধর্মাস্কান                             | •••  | २१७          | রতিবাটী কয়লার খনি                            | •     | ~s>          |
| পেটোগ্রাডের অক্সতর্ম রাজপথ নেভঙ্গি প্রস্পেষ্ট             | •••  | २१७          | মদনপুরে বিশ্রাম                               | •••   | 680          |
| নিরাভরণা রাশিয়ান স্বন্দরী                                | •••  | २११          | शरतमनाथ मिनत                                  | ••• • | • 9¢ •       |
| হুন্দরী প্রকৃতির রাজ্যে রাশিয়ান হুন্দরী                  | •••  | २११          | ধান্নাবন, সের শাহের সমাধি                     |       | ٠,           |
| রাশিয়ুন তরণী কলাশিলী                                     | •••  | <b>૨</b> ૧৮, | হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজ—বেনারস | •••   | νε <b>૨</b>  |
| রাশিরীর বলিখিল্য সেনাদল                                   |      | २१४          | বেনার্সে                                      | •••   | ٧.२          |

# [ 140 ]

| প্ৰথম চিত্ৰ, বিভীয় চিত্ৰ—আভদৰাজী                     | •   | ೨৮ೣ೨  | বাস্পাধার, কুলা ক্থীদের থাকিবার ঘর              | ••• | 815         |
|-------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------------------------------------|-----|-------------|
| ্<br>ৰিতীয় চিত্ৰ, অসমতল দৰ্পণে বিকৃত প্ৰতিবিদ্ব      |     | ৩৮৪   | তাত ও চমুকা গর                                  | ••• | 862         |
| ভৃতীয় চিত্র, চতুর্পু চিত্র, পঞ্চম চিত্র, ষষ্ঠ চিত্র  |     | ৩৮৪   | বৈজ্ঞানিক অংশ, কামার ও সূতারের · গৃহ            | ••• | 803         |
| সপ্তম চিত্র, অষ্টম চিত্র, নবম চিত্র                   | ••• | ৩৮৪   | কলাশালার পরীক্ষাগার, উপাসনার প্রাঙ্গণ           |     | 86.         |
| দশম চিত্ৰ, একাদশ চিত্ৰ, ল্বাদশ চিত্ৰ, ত্ৰয়োদশ চিত্ৰ, | • • | ৩৮৫   | কাপড় ধোলাইএর ঘর                                | ••• | 89.         |
| ্চতুৰ্ক চিত্ৰ, পঞ্চদশ চিত্ৰ, বোড়ুশ চিত্ৰ 🐪 🔭         | ••• | ৩৮৬   | সতীশচন্দ্র দাসগুপ্তের বাস-কুটীর                 | ••• | 86)         |
| ্ ওপেনহার্থ ইস্পাতের চুলী ও মিকার                     |     | 8 2 9 | <ul> <li>শার কৈলাসচ<del>শ্র</del> বহ</li> </ul> | ••• | 898         |
| ইশাত Casting হইতেছে                                   | ,   | 8 > 6 | রমে <u>ল্</u> মেহন রায়                         | ••• | 895         |
| তাভা কোশানীর Blast furnace                            | ••• | 828   | বন্ধবর্ণ চিত্র                                  |     |             |
| তাতা কোম্পানীর ·····Converter                         |     | 85.   | প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস ( নিচোল )                    |     |             |
| কারা কোম্পানির Blast furnace                          |     | 857   | #शित्र स्मरत                                    |     |             |
| মধ্যপ্রদেশেরকারথানা                                   |     | 823   | ভীলের ছেলে                                      |     |             |
| ম্যাক্সানিজের থনিম্থে রসায়নাগার                      | ••• | ४२७   | ওমর থৈরাম                                       | •   |             |
| ় গীশিয়ার ····অভ্যন্তর ভাগ                           | ••• | ४२१   | वालालीला                                        |     |             |
| . <i>ল্যাপ ঝ</i> হক, দেকেলে যোড়ার গাড়ী              |     | ४२४   | • তেত্ৰ—১৩৩০                                    |     |             |
| কুবক রমণী, গরিবের গৃহস্থালী                           | ••• | 85%   | वतनात संरम्भाव वामाय-ठक्ठा                      |     | 679         |
| ্ৰুণীপথে কাঠের চালান, ভলগার মংস্থানী                  | ••• | 80.   | কুমারী নাজীরবাইংসেপ                             | ••• | € २ •       |
| মান-ৰিছিবাৰ গাড়ী, শশু ৰোঝাই গাড়ী                    | ••• | 8 27  | মহিলা স্বেচ্ছা্দেবিকা-বাহিনী                    | •   | د٤٥         |
| , <del>ক্ষেপ্ত</del> হইতে কাঠ কুড়ানো                 | ••• | 807   | শ্ৰীমতী তুবাই দীক্ষিত                           | ••• | - २२        |
| সাধারণ কৃষক রমণা, রাশিয়ার অবস্থাপন্ন রমণাবৃন্দ       | ••• | ४ ७२  | বামেরিকার মহিলা-তীরন্দাজ                        |     | <b>६२</b> ७ |
| ৃ অবস্থাপন্ন কৃষক রমণী, উত্তর-র।শিয়ার কাঠ-কুটীর      | ••• | g so  | শিব্দিক্তার পার্যস্ত চূর্ণি নদী                 | ••• | 659         |
| জেটি হইতে মাল নামানো, রাশিয়ার প্রাকৃতিক দৃখ্য        | ••• | 8 28  | শিরনিৰাস ····ভচচ মন্দির 👡                       |     | ৫ ৩০        |
| হরিণ-বাহিত গাড়ী, জঙ্গলরককের গৃহ,ও পরিবাব             |     | 8 00  | শিবনিবাস 🙏 চকুন্ধোণ মন্দির                      | ••• | લ છેડ       |
| বাদ দিংগ্ৰহ                                           | ••• | 806   | শিবনিবাদ—রামচক্রের মন্দির                       | ••• | <b>૯</b> ૭૨ |
| পরিক্র বালকবালিকা                                     | ••• | ८७५   | শিবনিবাস—ভন্ন রাজবাটীর একাংশ                    |     | (99         |
| হ <b>ইটা</b> শি <del>ও</del>                          | ••• | ४ ७৮  | শিবনিবাদের মানচিত্র                             | ••• | ৫৩৭         |
| অভুত কারুকার্য্য                                      | ••• | 880   | আদিমাথ মন্দির                                   |     | 6.97        |
| ফাউন্টেন পেন গ্যাস—বন্দুক                             | ••• | 882   | সম্দতীরে ঝরণা                                   | ••• | ৫ ५२        |
| দাঁতায় শিথিবার ন্তন উপায়                            | ••• | 883   | •আ্দিনাথের মন্দিরে দেবীমৃত্তি                   | ••• | ৫৬৩         |
| <b>মিস্ত্রীয় কেরাম</b> তি, ডুবো জাহাজের অভুত ছবি     | ••• | 888   | रवोक-मन्मित्र                                   | ••• | 698         |
| িহাতীয় দাঁত চিকিৎদা                                  | ••• | 888   | সন্দত্ট হইতে <b>ক</b> ল্পবাজার •                |     | લહલ         |
| কুমীরের চিকিৎদা, ঘোড়ার ছাতা, ডাকঠাদ চিকিৎদা          |     | 884   | পাহাড়ে বৌদ্ধ মঠ                                | ••  | ৫৬৬         |
| অভিনব ফটোগ্রাফ, বৃহত্তম ইঞ্জিন                        | ••• | ឧឧଧ   | কাছারী ···· কল্পবাজার                           |     | ৫৬৭         |
| উভচর মোটর ট্যাক্টর, ইম্পাতের মত রবার                  | ••• | 889   | वैकिथानि ···· माण्यान                           | ••• | ६७৮         |
|                                                       |     | 889   | ফ্ল্যাগষ্টাফ হিল                                | · • | 669         |
| অবেশ-তো্রণ, কলাশালার অফিস-গৃহ                         |     | 808   | किया: च <b>न्न</b>                              | ••• | 669         |
| কাপড় ইন্ডিরি করিবার যন্ত্র                           |     | 8 @ @ | সিন্ধু কুটীর                                    | ••• | ¢9•         |
| কলাশালায় কয়েকজন কন্মী                               |     | 866   | হ্গান্ত .                                       | ••• | ٤٩3         |
| কাপড় স্কুততে জলু নিংড়াইবার যন্ত্র                   |     | 869   | প্রাচীনতন্ত্রী রাশিয়ান নর্গ-নারী               | ••• | 696         |
| শলের সাহাযে ইইতেছে, রঞ্জন গৃহ                         |     | 849   | নাগরিকের গ্রীম্মনিবাস                           |     | 495         |
| প্ৰতিষ্ঠান-কৰ্মীদের বাসগৃহ <sup>°</sup>               |     | 869   | রাশিয়ান কুব্তু                                 |     | ડ વ જ       |

| রাশিয়ান কুবকের চক্রহীন ঠেলা গাড়ী     |                     | 499         | বিশিষ্ঠাদবের মন্দির                                | •••                     | <b>50</b> |
|----------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| कनाक मनापन .                           |                     | 1 499       | চেরাপুঞ্জির পথে •                                  |                         | ७৮३       |
| ° কদাক দেনানী ও তাহার আর্দালী          | • •••               | 496         | <br>শিলং শিধর                                      | •••                     | 650       |
| রাশিয়ান ক্লোর ক্রীড়া-কৌতুক           |                     | 496         | আমাদের ক্যাম্প, নৌ-বিহার                           | •••                     | 922       |
| ন্নাশিয়ান সেনাদের নৃত্য-গীত-বাদ্য     | •                   | ¢ 9 %       | মর্ণি টি, হাতীর জলকেলী                             | •••                     | १२७       |
| ন্ধাশিয়াদ···· তুন্দুর                 | •••                 | 6 p.        | নদীতে স্নানপৰ্কা, হাতী স্নানের পরে                 | •••                     | ~1₹8      |
| রাশিয়ান তাতার জাতীয় লোক              | •••                 | ar >        | শিকারের প্র, লীলাবদান                              | •••                     | 920       |
| ক্রিমিয়ায় সরাই                       |                     | ar 3        | ক্যাম্পে আনুরন, দিভীর বন্নাহ অবতার                 | •••                     | 926       |
| ক্রিমিয়ায় সমুদ্রোপকৃলে •             | •••                 | ¢ ৮ २       | শিকারী ও শিকার, কোতুহলী দর্শকগণ                    |                         | ٠٩૨٩      |
| সহায়-সম্পত্তিহীননরনারী                |                     | ৫৮৩         | একগুলিতে কুপোকাৎ, যড়িয়াল-দৰ্শনে ক্যাম্পে উট      | तम ···                  | 926       |
| সা <b>য় জৰ্জ</b> ক্ৰফ <b>্</b> টস্    | • • •               | . • (20     | শিকার স্থলে আলোচনা, বাঘ শিকারের পর, শিব            |                         |           |
| ভাইভী !                                |                     | 8 6 3       | শ্বিকার পর্য্যবেক্ষণ, পরিশ্রমের ফল                 |                         | 900       |
| কি, ফ্রা <b>ছ</b> !                    | •••                 | • > 6 9     | ক্যাম্পের সন্মুথে শিকারী পরিবার, গুভ সন্মিলন       |                         | 403       |
| তোমার মত মাতুষ নয়                     | •••                 | . ৫৯৬       | রাশিয়ান রাজভাঙারের রত্নাবলী                       | •••                     | 980       |
| তুই শয়তানী !                          | •••                 | 6 8 8       | পয়লা মে'ুর মহামহোৎসব, বোলশেভিক শাসনের র           | ামরাজ্য •               | 988       |
| • হাঁ, থুব ভাল থুড়ী বটে !             |                     | <br>e>p     | রাশিয়ান কমিউনিষ্ট, রাশিয়ায় "মুক্তি"             | •:                      | 184       |
| ফ্রা <b>স্ক</b>                        |                     | ๘๘๖         | পেটোগ্রাডে বিলোহীদের যুদ্ধবিতা শিক্ষা, মস্কোর র    | াজপথ পরিষ্কার           | . 96:     |
| ক্ৰাঙ্ক চিনি না                        |                     | ٠ ٥٠٠       | রাশিয়ান বোলশেভিষ্ট দল, লাইবনেটের ফাসী             | •••                     | :489      |
| প্রাক্ট্যের বাজীকর আমেরিকায়           |                     | ٠; د        | ন্ধেড স্বোয়ারে রাজকর্মচারীর বক্ততা                | •••                     | 9 500     |
| নুতন তারকা ় ·                         |                     | ٠,١٠٠       | একজন বোলশেভিষ্ট বক্তা, পাথন্নের ধ্বংস লীলা         | •••                     | 180       |
| পিপার মধ্যে ঘর, গাছের গুঁড়ির মধ্যে ঘর | া, ডাইনী বুড়ার গৃহ | ७५२         | ন্ধেড স্বোমারে ঘোষণা                               | •••                     | 100       |
| ছোট ক্যামেরা, ছোট জুতা, চুরুটিকা, এব   |                     | . 530       | রাশিয়ান রেড রোজ, মঞ্চোঅভ্যর্থনা                   | •••                     | 903       |
| অঁডুত জন্ত, সত্যযুগের বৃক্ষ, অভিনব বসন |                     | ه\$۶        | বৈরাগ্য-সাধন •                                     |                         | 965       |
| থেলোয়াড়দের কসরৎ, বৃহত্তম গৃড়ি, ঈগল  |                     | . 576       | সম্দতলের কথা                                       | •••                     | • ๆ ๒๖๖   |
| নিরাপদ রাস্তা                          |                     | ৬১৬         | সমুসতলের জীবজন্ত ও উদ্ভিদ, তা' দিয়া Eel মাছে      | র ডিম কোট্রানো          | 7908      |
| বহুবর্ণ চি                             | ক                   |             | আগুনলাগা · উপায়                                   |                         | 968       |
| ভারকনাৰ প্রামাণি<br>ভারকনাৰ প্রামাণি   |                     |             | ক্রোমিয়ামের · তৈজুদু পত্র, বিশুদ্ধ ক্রোমিয়াম কাট | ii                      | 986       |
| ,                                      | 14 (146014)         |             | কোমিয়ামের···· হয় না                              | •                       | 966       |
|                                        | ranfu .             | •           | কোমিয়ামের · · ধরে না, ঘূর্ণি সিঁড়ি, মোটর গাড়ী ছ | চূলিবার জ্যা <b>ক-ক</b> | চল ৭৬৬    |
| দের আক্সানের স<br>জননী                 | 14114               |             | পর্যনির্দেশক কাঠের প্রহরী, মেঘের গায়ে প্রতিফলি    | ত প্ৰতিবিশ্ব, 🤚         | 969       |
| · থেলার সাধী                           |                     |             | মৃ্থসক্বি "হামপদ বায়"                             | •••                     | 969       |
| Santa .                                |                     | •           | ় হুই ভাগে বিভক্ত জাহাজ, মার্কিণ রণতরী বহরের ি     | বরাট চিত্র              | 966       |
| বৈশাখ—><br>·                           | 1008                |             | পাহাড়ের উপর ভজনাস্থান, ঘুম পাড়ানি কল             | •••                     | ৭৬৯       |
| বশিষ্ঠ আশ্ৰম                           | •••                 | ৬৭৩         | খানমনা                                             | •••                     | 924       |
| দ্রীমারের কম্মচারিবৃন্দ                |                     | ৬৭৪         |                                                    |                         |           |
| ওক্লেখর, মাদারিপুর                     |                     | ৬৭৫         | ় বহুবৰ্ণ চিত্ৰ                                    | ,                       | /         |
| টামার "তারকী"                          | •••                 | ৬৭৬         | ভকুফমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।<br>•                     | (मिरठाम )               |           |
| খাসিয়া পরিবার,বিশপ জল-শ্রপাত .        |                     | ৬৭৭         | रगेवन-स्र                                          |                         |           |
| উমানন দীপ                              |                     | ৬৭৮         | তীর্থযাত্রীয় প্রত্যাবর্ত্তন                       |                         |           |
| অক্সকট্ট - গুহা, বিডন-জলপ্ৰপতি         | ***                 | <b>69</b> 3 | শ্রোতের মূখে                                       |                         |           |
| আসাম জাউলিল গ্ৰহ                       | •                   | 45.         | শটার পূঞা                                          |                         |           |

| (बाहे—५०:8                                                    | •       | •                 | লাহেজের হলতানের শরীররক্ষীবৃন্দ                                   | •••     | 200                |
|---------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| এ আ ও দে                                                      |         | <b>४</b> २१       | আরবে \$জায়ারি' মাড়াই                                           | <b></b> | 3 • 8              |
| আমন্তান্ন ডামকালভান্ন ট্রাট্                                  | •••     | P87 .             | বড়দিনে মুসলমানদিগের মেলা                                        | •••     | >-8                |
| <b>আ</b> মস্টারভাম                                            | ·••     | ৮8२               | स्मात्र जारमाम-जानम                                              | •••     | <b>&gt;</b> •¢     |
| জ্যানাটনী-শিক্ষারেমগ্রাণ্ট                                    | •••     | F80               | কাৰ্চবাহী উট্ট                                                   | •••     | >-6                |
| জানিষ্টারভাম                                                  | •••     | P88               | -<br>স্বামী বিবেকানন্দ                                           | •••     | >>8                |
| ন্বেমত্রাণ্টের বাড়ী                                          | •••     | F86               | -<br>ৰা <b>উ</b> ল                                               |         | 974                |
| Rijks Museum                                                  | *** (   | ৮৪৬               | চেরাপুঞ্জি                                                       |         | क्र२२              |
| ্ হলাতে, রেমব্রাণ্ট                                           | ***     | <b>৮89</b>        | মব্সাময়ী প্রপাত                                                 | •••     | <b>৯</b> २७        |
| ন্ধেমব্রাণ্ট ও তাঁহার স্ত্রী, রেমব্রাণ্ট ( শেব জীবনে )        | ,       | <b>68</b> 6       | <b>ज</b> िल्ला                                                   | •••     | 258                |
| <del>নাইউ</del> লোচ ( মেব্রণ্টি )                             |         | F89               | জর্জের পথে—চেরাপৃঞ্জি                                            | •••     | 254                |
| ফ্রান্স হাল্স                                                 | •••     | ₩e•               | পাহাড়িয়া পথে                                                   | •••     | ৯२७                |
| প্রার্থনা                                                     | •••     | P67 ,             | "প্ৰথম প্ৰভাত উদয় তব গগনে"                                      | •••     | ৯২৬                |
| ঝড়ে                                                          | •••     | ৮৬৩               | পথের ধারে—শিলঙে "মামী" ও তাঁহার শি <b>ও</b> কন্ <mark>তা</mark>  |         | ৯२१                |
| <sup>`</sup> ক্শ্মী হাত                                       |         | . *৮৬৪            | • কোম্পানীগঞ্জ, চেরাপুঞ্জি "দিমের" স্থৃতিক্তম্ভ                  | •••     | 252                |
| ্ৰুলনী হাত, বাস্তৰ হাত                                        | ··· ·.  | ৮৬৫               | ়<br>ডাক টিকিটের তৈরী ছবি, বাণিজ্য <del>গু</del> ক বুঝিবার নক্সা | •••     | <sub>ક્રે</sub> હ્ |
| - শ্ৰীবৃক হাত                                                 | •••     | ৮৬৬               | পুলিশের দেহরকী বর্ম                                              |         | 200                |
| হাতের রেখাচিত্র                                               | •••     | ४१२               | জাল নোট, দাখিলাদি ধরিবার কল                                      | •••     | 200                |
| সামোর উভান, শিবনিবাস-প্রাসাদ—উদরপুর                           | •••     | ৮৭৫               | মোটরকারে ভাঁজকরা <u>ট্রা</u> স্ক                                 | •••     | <sup>₹</sup> >>00  |
| <sup>ু</sup> যোগনিবাস <del> অল</del> -বে <b>ষ্ট</b> ত-প্রাসাদ | •••     | ۶۹۹ <sup>••</sup> | ক<br>ঝাড়ুদারেরকাচ                                               | ···.    | ઢ૭ઢ                |
| সাহালিয়ার বাড়ীর ফোয়ারা                                     | •••     | <b></b>           | মাত্রিকদের শিল্পকলা, অভিনব বেহালা                                | •••     | ३७६                |
| ন্মৰুপ্ৰাসাদের পশ্চান্তাগের দৃশু                              | •••     | ۲۹،               | শাসুব তোলা ঘুড়ি, সিকাপো সহরের রাত্রি দৃখ্য                      | '       | 000                |
| · জল-বে <del>তি</del> ত-প্রাসাদ—উদয়পুর                       | •••     | <b>b</b> b•       | বছকাল ধরিয়া ডিম তাজা রাখা                                       | • •     | ১৩২                |
| ঁ জামবিয়ার যথায়ৰ ব্যবহার                                    | •••     | <b>۲۵۵</b> .      | এরোপেন ধ্বংসকারী চৌ-কামান                                        | •••     | bo હ               |
| ·· সুেমালি পুর্বাহ <del>ক</del>                               | •••     | 614               | বিচিত্র বেড়াইবাঁর দ্বাস্থা                                      |         | 300                |
| পৰিক্ৰ কাৰ্পেটেৰ শোভাষাত্ৰা                                   | •••     | 664               | , বহুবর্ণ চিত্র                                                  |         |                    |
| লাহেজের বংশীবাদক, লাহেজ কারাগারের বন্দিগণ ,                   | •••     |                   | বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী                                            |         |                    |
| সোমালি গৃহিণীর ধুঁমপান, হিন্দু ক্ষারকার                       | •••     | ۲۰۵               | <u> অভিমন্</u> যু                                                |         |                    |
| লাহেন্স বাজারে মিষ্টান্নবিক্রেতা য়িহুদী                      | •••     | ۶•۶               | . মধুর পরশ                                                       | -       |                    |
| আর্ব-বালক বালিকাগণের মেলাক্ষেত্রে আমোদ                        | •••     | ۶•۶               | মধ্ভাও                                                           |         |                    |
| এডেনের রাজপথে নর্ভকীদিগের নৃত্য                               | <b></b> | ٥٠٤               | ু<br>ভালক সাজতো কন্দকলে                                          |         |                    |

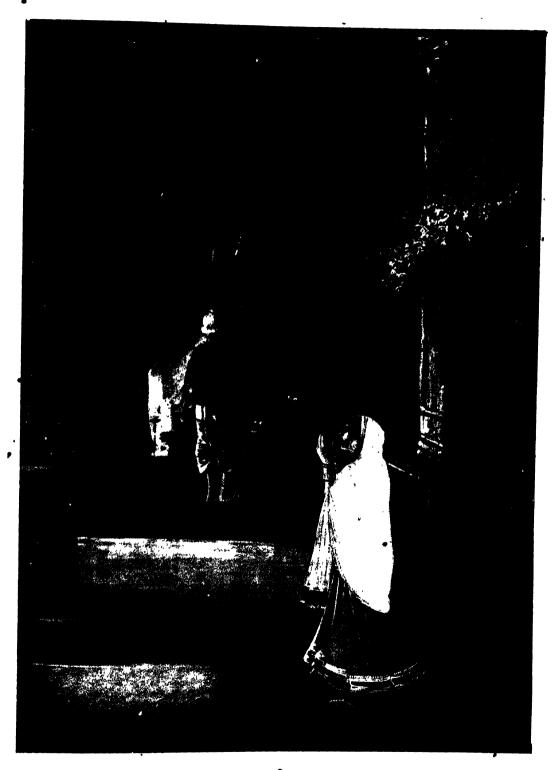

আরতি.



# শেষ, ১৩৩৩

"দ্বিতীয় খণ্ড

,চতুৰ্দ্দশ বৰ্ষ

প্রথম সংখ্যা

# বেদীও বিজ্ঞান

# অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

অনেক দিন ইইতে অনেক প্রবন্ধে খাঁটি বেদ ইইতে এত মন্ত্র উদ্ধার করিয়া আপনাদের শুনাইয়া রাথিয়াছি মে, আজ যদি তন্ত্র ও যোগশান্তের দিকে একটু পক্ষপাত দেখাই, তাহা ইইলে, ভরসা করি, আপনারা আমায় অবৈদিক, স্থির করিয়া ফেলিবেন না। আপনারা অবশ্য ষ্টুচক্রভেদের কথা শুনিয়াছেন। ছয়টা চক্রের প্রথম ও প্রধান চক্র মূলাধার। এক একটা চক্র এক একটা শক্তিকেন্ত্র . (centre of force), ইহাতে বিস্মিত ইইবার কিছুই নাই। একটা এটমই যথন শক্তির ভাণ্ডার (a magazine of relatively equilibrated energy) বলিয়া সাব্যস্ত হইল, তথন একটা নার্ভ-দেণ্টার (চক্র যদি নার্ভ-দেণ্টারই হয়) যে শক্তি-ভাণ্ডার হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি ? চক্রপ্রতিন, বিশেষতঃ মূলাধার (মেক্রদণ্ডের নিয়ভাগে যাহার হ্যান্) মূহাশক্তির ভাণ্ডার বলিয়া তন্ত্র ও যোগশান্ত্র বর্ণনা ক্রমেন। সাধারণ ভাবে, বিজ্ঞানের এ কথার সম্মতি আছে।

রেডিয়াম, অথবা অক্স যে-কোন পদার্থের একটা অণুই তবে বিজ্ঞান এখনও মূলাধার মহাশক্তির ভাণ্ডার। প্রভৃতির বিশেষ দাবী বিচার করিয়া দ্বেখেন নাই; ঠিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাও এ সম্বন্ধে বড় একটা চলে নাই।• কুণ্ডলিনী যোগ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বৈজ্ঞানিক আল্লোচনা বন্ধুবর স্থার জ্বন উভরফ সাহেবের সঙ্গে আমি পুর্বে ক্রিয়াছিলাম, এবং এ সম্বন্ধে আমার ধারণাটকে তিনি তাঁহার "শক্তি ও শাক্ত" নামক গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদে এবৃং "Serpent power" নামক গ্রন্থের স্থদীর্ঘ ভূমিকার উপসংহারে বিস্তারিত ভাবেই বিবৃত করিয়াছেন। এখানে সে আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হইব না। আপাততঃ, जामात्मत श्रन वह :-- मृनाशांत यमि भुतौदतत्रहें आधुत्कतः- ' বিশেষ হয়, তবে তাহাকে মহাশক্তির ভার্তাবিতে বিজ্ঞানের কিছুমাত্র আপত্তি নাই। আবিহারের পূর্বে কথাটা ভূনিলে অনেকে হাসিত, কিন্ত

এখন হাসিলে আনাড়ী সাব্যস্ত হইতে হইবে। কিন্তু এই মহাশক্তির ভাঙারের চাবি খুলিব কি উপায়ে ? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বৈজ্ঞানিকেরা এটমের ভাগ্ডারের ঘটাটা ফাঁক দিয়া দেখিয়াছেন, কিন্তু ভাগ্ডার পুলিবার চাবিকাটি এখন পর্যান্ত তাঁদের হাতে আনে নাই। তার ওলিভার লজ্ 🗸 বিশিশেন--জোনাকি না কি এ কৌশধ একটু আধটু জানে। কিন্তু যোগীরা সত্য সতাই কি ভাগুার খুলিবার ও লুটিবার একটা ফন্দি বাহির করিয়া গিয়াছেন? যদি তাহাই হয়, তবে মানবের অভিনঁব সাধনাকে আবার যোগীদের উপদেশ <del>্নত্ চলি</del>তে হইবে; কেন না, মানুষও এখন স্ক্রের মধ্যে বিপুল শক্তির ঠিকানা পাইয়া ভাহাকে আয়ভ করার ক্র বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে। এই ব্যাকুলতার স্থরে পশ্চিমদেশের বর্ত্তমান ঋষিগণের চিস্তা যে ভরা! "এত শক্তি ঐটুক্থানি পদার্থের মধ্যে ৷ কেমন করিয়া উহাকে বনে আনিব; শক্তি আহরণের জন্ম বাহিরে ছুটাছুটি করিয়া প্রাণাম্ভ পরিচ্ছেদ হইয়াছে; তিল তিল করিয়া আর কত শিশির কুড়াইয়া মরিব ? কাগজের উপর এই ধূলোর মণ্যেই শক্তির সাগর বাঁধা রহিয়াছে; কে আমায় সে বাঁধন খুলিয়া দিবে ?"—ইহাই হইল পশ্চিমদেশের বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের চিস্তার ধুয়া। তন্ত্র ও যোগ বলিতেছেন-"মান্ডঃ---আখন্ত শৃও; আমি উপায় বলিয়া দিতেছি,যে উপায়ে নিজের দেহের একটা কেন্দ্র হইতে এতথানি শক্তি ডুমি সুটিয়া লইতে পারিবে যে, অণিমা লঘিমা প্রভৃতি षष्टेनिष, व्यक्तित काष्ट्र उर्सभीत मठ, व्यक्तिगतिका हरेग्रा আসিরা তোমার সাধিরা যাইবে। তোমার ইচ্ছা হর তুমি তাদের বরণ করিয়া লইও; না লইলেও, কাহারও শাপে নপুংসক হইয়া অজ্ঞাতবাস করিতে তোমায় হইবে না।"

তবেই, এটমিক্ এনাজিকে বশে আনিবার কৌণল যোগীদের কাছ হইতে শিথিতে পারিব মনে হইতেছে। বিজ্ঞানাগারে সে কৌশল এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই— বিজ্ঞানাগারের যে সমস্ত মামুলি উপায় (ordinary chemical and physical means) ছিল, তারা একরূপ এ আসরে হারি মানিয়া গিয়াছে। সিদ্ধাশ্রম দাবী করিতেছেন —এর উপায় আমি পংইয়াছি। শিবসংহিতা, ষট্চক্রেনিরূপণ প্রভৃতি তান্ত্রিক এছে দেখিতে পাই যে, চক্রপ্তালি ঠিক স্থুল জিনিস নহে; স্ক্রাতিস্ক্র বলিয়াই এগুলি ক্থিত হইয়াছে।

এগুলিকে ঠিক্ নার্ভ-দেণ্টারস্ রা গ্যাংলিয়া ভাবিলে বোধ হর ঠিক হইবে না। প্রসিদ্ধ দয়ানন্দ সরস্বতী না কি শববাবচ্ছেদ করিয়া, চক্রসমূহের কোনই ঠিকানা নাঁ পাইয়া, ও-সবে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তেজোবিকীরণ ত চোখে দেখি না, অনেক যত্তেও (যথা Spectroscope) ধরা পড়ে না; তাই বলিয়া জিনিসটাকে গাঁজাখুরি বলিব কি 📍 আচ্ছা, ধরুন, চক্রগুলি সুন্মাতিসুন্ম বস্তু। অবশ্র খুব ছোট জিনিসকে অণুবীকণ যন্ত্রে থেমন বড় (magnify) করিয়া দেখার ব্যবস্থা আছে, তেমনি স্ক্রাতিস্ক্র চক্র প্রভৃতিকেও চিম্ভার সময় বড় করিয়া ভাবিবার ব্যবস্থা আছে। এক একটা চক্রের মধ্যে ভাবিতে হইবে কত কাণ্ডকারথানা ৷ এখন, এই স্ক্ল চক্রপ্তলি এটম, ইলেক্ট্রণের মত সৃন্ধ কি না, তার আলোচনায় লাভ নাই। প্রসঙ্গক্রমে, এটম ও চক্র বা system এ কথাটা আপনারা স্মরণ রাখিবেনশ এই চক্রপ্তলির মধ্যে প্রচুর শক্তি শুস্ত রহিয়াছে। সিদ্ধাশ্রম বলিতেছেন—আমি উপায় বলিয়া দিতেছি, যে উপায়ে এই শক্তিকে তুমি কার্জে লাগাইতে পারিবে। সে উপায় কুন্তক, মন্ত্রযোগ প্রভৃতি। বিষ্প্রনীগার এ উপায় এখনও জানে না; কাজেই সে এটমিক্ এনাজিকে যে কি উপায়ে ব্যবহারে আনিবে, তার হদিশ পাইতেছে না। আকাশে উড়িবার ইচ্ছা ? এনাজির দ্বারা এ কাজটা হাঁদিল করিতে পারিলে বেশই হইত; কিন্তু কি করিব, সে এনাজি আমার অস্পৃখা, অভোগ্যা-- যদিচ এখন আর অদৃশ্রা নহেন। পেট্রল পোড়াইয়া এরোপ্লেন চালাইতে হইতেছে। তাহাতে ছাঙ্গামা ও বিপদ ঢের। কিন্তু করিব কি ? সিদ্ধাশ্রম বলেন --- মূলাধার চক্রে কুলকুগুলিনী শক্তিকে প্রাণায়াম ও ধ্যান দ্বারা উদ্বন্ধ করিয়া তোল, এরোপ্লেন লাগিবে না, আপনি দেহ আকাশে উঠিয়া যাইবে। শিবসংহিতা বলিতেছেন-

"যঃ করোতি সদাধ্যানং মূলাধারে বিচক্ষণঃ। তত্ম স্থাদার্দ্ধ্রী সিদ্ধি ভূমিত্যাগঃ ক্রমেণ বৈ।"

মূলাধার-চক্রে সংযম করিলে দার্দ্ধ্রী গতি এবং ক্রমশঃ ভূমিত্যাগ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এক প্রবন্ধে প্রাণায়ামের বিস্তৃত আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখাইয়াছিলাম, ভূমিত্যাগ করিয়া শুন্তে উঠিতে গেলে পৃথিবীর আকর্ষণের বিশ্বদ্ধে কি ভাবে আমাদের চেষ্টা-চরিত্র করিতে হয়।

পুৰিবীর টানের বিপরীত দিকে তার চাইতে বলবন্তর টান যে হওরা দরকার, তাহা আমরা সহজেই ধুঝিতে পারি। কিন্ত প্রশ্ন এই—দে বলবত্তর টান জন্মান যার কি উপায়ে ? /মছের ছারা, কুম্ভক ছারা অথবা কোনও উপর্ক্ত উপায়ে, মূলাধার-চক্রের শক্তি ( atomic energy ) আয়তাধীন করিয়া, খুব সম্ভবতঃ আমরা এই বিভূতি লাভ করিতে পারি। বিজ্ঞান যন্ত্রপাতি বানাইয়া, পেট্রল পোড়াইয়া যে সিদ্ধি কণ্টে-স্থটে লাভ ক্রিতেছে, যোগী মূলাধারচক্রের শক্তিব্যহকে নিজের প্রবোজনাত্তরূপ নিয়োগে সেই সিদ্ধিলাভ করেন,—ইঁহাই হইল সিদ্ধার্ভামের দাবী। এ দাবী অগ্রাহ্থ করার পূর্বে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে, স্বয়ংই হউক আর অপরের ছারাই হউক। আসল কথা এই যে, এই বিশ পঁচিশ বছর হইতে বিজ্ঞান যে আণবিক শক্তিরাশিকে কার্জে লাগাইবার জঞ্ঞ উতলা হইয়া উঠিয়াছেন, কিন্তু কোনই কুল-কিনারা করিতে পারিতেছেন না, সিদ্ধাশ্রম, অস্তত: একটা ব্যাণপীরে, সেই শক্তিকে ব্যবহারে আনার উপায় দেখাইয়া मिटा शार्त्वन विगटिष्ट्न। 'मून ठटक य मेक्जितामि রহিয়াছে, তাহাকে কুগুলিনীশক্তি বঁলা হইতেছে ঞেছ এ বিচার খুব প্রয়োজনীয় হইণেও, বিব না। আমার বোধ হয়, অণ্র ভিতরকার শক্তির যে নক্সা, ুকুওলাক্বতি। তাহা সম্ভবত: জে, জে, টম্সন, রাদারফোর্ড, নিকল্সন, র্যাম্জে প্রভৃতি অণুর অন্দরমহলের একটা নক্দা আঁকিয়া ফেলার জন্ত অনেক দিন হইতেই ব্যস্ত আছেন। শেষ পৰ্য্যস্ত নক্ষাথানি যে কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা এথনও বলা শক্ত; তবে অণুর শক্তির বিশ্বাস মোটের উপর কুম্বলাক্বতি ( rotatory ), ইহা বোধ হয় কতকটা নিঃসংশয়েই বলা যাইতে পারে। •টম্সন সাহেবের মতে একটা "Uniform" sphere of positive electrification" এর মধ্যে দানা দানা নেগেটিভ চার্জগুলা নানা ভাবে নানা সংখ্যায় পাক থাইতেছে। নিকল্সন সাহেবের মতে পজিটভ চার্জটাও অবিভক্ত (continuous) অবস্থায় নাই—নেটাও টুক্রা-টুক্রা ভাবে অণুর মধ্যৈ রহিয়াছে। এ মতেও কিন্তু পাক। কাব্দেই সকল মতের মিল দেণিতেছি একটা কথায়—শক্তির পাৰ বা আবৰ্ত্ত। এই পাক খাওয়া শক্তি কুণ্ডুলিনা শক্তি।

বৈজ্ঞানিকেরা এ নক্সা আঁকিতে গিরা কতকটা পরীক্ষার স্থযোগও পাইয়াছেন, কিন্তু বেশীর ভাগ আন্দাজ ও গণা-গাঁথার উপরই তাঁদের নির্ভর। কিছু সিদ্ধাশ্রম বলেন্—যোগী শামনে দাকাৎ দেখিতেই পান, কি ভাবে শিববিন্দুর চারি ধারে শক্তিবিন্দু পাক থাইতেছে। আইন-ষ্টাইন প্রভৃতির মত দেশ ও কালকে এক করিয়া নদেখিলে, ঐ পাক-থাওরা বিন্দু একটা স্থির বক্ত রেখাতে (fixed Curve) পরিণত হয়। এই যে স্থির রেখা ভাহাই তল্পের "দার্দ্ধতিবলয়াকারা, প্রাহ্মপ্রভূজগীকারা" কুণ্ডলিনী শক্তি। এ কথাটা বোঝা একটু শক্ত। পূর্বে এক বিৰ এই শক্তিবিন্দুর্ব প্রসঙ্গ পাড়িয়া আপনাদের অনেকের ধৈর্য্যচ্যুতি করিরা দিয়াছিলাম। আৰু আবার দেশ ও কালের মিলা**ত্রা**ক্র ব্যাথ্যা যুড়িয়া দিলে আপনারা হয়ত এই মুহুর্ক্তেই আমার সম্বন্ধে 'হরতাল' করিয়া বসিবেন। যাহা হউক, আণবিক্র শক্তিকে, শক্তির হক্ষ অ্বাক্ত ভাবটিকে, ব্যবহারে আ্নিবার একটা উপায় সিদ্ধাশ্রম উদ্ভাবন করিয়া দিলেন—এইটাই খুব প্রশ্নোজনীয় কথা, এবং ইহার দিকেই বিজ্ঞানের দৃষ্টি বিশেষভাবে আরুষ্ট হওয়া দরকার। আমরা∙পূর্বৌই বলিয়াছি, মানবাত্মা একটা সমস্তাপূর্ণ সন্ধিন্তলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, যেথানে পুরানো শইয়া আর নি:শ্ভিম্ভ ভাবে পড়িয়া থাকা চলিতেছে না, অথচ নৃত্তনের দিকে মার্ক্তা করিয়া এপিয়ে পড়ার স্থব্যবস্থিত পথও খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। রেডিয়াম প্রভৃতি অবতীর্ণ হইয়া আমাদের লক্ষ্যকে একরূপু স্থির করিয়া দিরাছে—সে লক্ষ্য আপবিক শক্তি-ভাণ্ডারের উপর কর্তৃত্ব ৷ কিন্তু লক্ষ্টে পৌছিব কোন্ পথে 

প্রাচীন বিভা বলিতেছেন—সে পথ যোগ; সে পথের পান্তা বিজ্ঞানাগারে এতদিন মিলে নাই; সিদ্ধাশ্রমে মিলিবে। কথাটা পর্থ করিয়া দেখা দরকার।

বাস্তবিক আমার মনে হয়, বিজ্ঞানের কার্যাপ্রশালীর মোড় ফিরিয়া যাইবার শুভ মুহুর্জ উপনীত হইয়াছে। সেই বেকন প্রভৃতির পর হইতে বিজ্ঞানের দৃষ্টি, আস্থা ও মমতা ছিল বাহিরের উপর। কয়লা পোড়াইতে হইবে, তবে এক্লিন চলিবে, ট্রাম চলিবে; তেল পোড়াইতে হইবে, তবে মোটর চলিবে, এরোপ্লেন উড়িবে—ৢএই ধারশা বিজ্ঞানে বদ্ধমূল হইয়া বিসরাছিল। এটম, মলিকিউলগুলা ফেবিলিয়ার্ড বল—বাহির হইতে টকর থাইয়া তাহারা চলা

ফ্রো করে—ভাদের আবার অব্দর্মহল, সেথানে আবার মহাশক্তির ভাণ্ডার ৷ আগের বৈজ্ঞানিকেরা আণবিক শক্তি প্রভৃতির কথা মুখেও আনিতেন না i কিন্তু রেডিয়াম প্রভৃতি আসরে নামার পর হইতে বিজ্ঞানেত্ব-দৃষ্টি বোধ হয় আবার ঘরের দিকে, অন্দরের দৈকে ফিরিতে প্রক করিয়াছে,। এখন বিজ্ঞান ভাবিতেছেন—"তাই ত, যেটাকে নিতাম্ভ ছোট বলিয়া তুচ্ছ করিয়াছি, তাহার ভিতরে এত শক্তি মজুত রহিয়াছে যে, তাহাকে বশে আনিতে পারিলে. আমি ত্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর হইতে পারি। বাহিরে ছুটাছুটি ক্রার প্রয়োক্তন কি 🤊 কয়লা, পেউল পোড়াইয়া আনন্দ্ররের এমন সোণার স্ষষ্টিটাকে শ্মশানবৎ বিক্বত কুৎদিত করিয়া ক্রোলার দরকার কি 🕈 যে-কোন একটা এটম লইরা বসিয়া গেলেই ত হয়। বাহিরের এটমেই বা কাজ কি ? আমার দেহেরই কোনও হল্প কেল্রের **সাধনা করিলেই ত হ**ল় শেশানে এত শক্তি আছে এবং সেখান হইতে এত শক্তি বাহির করিয়া লইব যে, আমার কাছে কোন সিদ্ধিই ছুর্লভ রহিবে না। অথচ ঘরে বসিয়াই এ সাধনা—এ শক্তির উদ্বোধন। ভাল, সাধন ত করিব, কিন্তু উপায় বাজুলাইবে কে ? চপ্ কাট্লেট ডেভিল্ না থাইরা, স্থাণ্ডোর ব্যায়াম না করিয়াও, দেহে অমামুধিক শক্তি জাগাইয়া তোলা বিচিত্র ্নুরু; কেন না, দেখিতেছি, দৈহের একটা রেণুতেই প্রায় ব্রহ্মাণ্ডটা চালাইবার উপযুক্ত শক্তি মজুদ রহিয়াছে; কিন্তু কোথার গুরু! আমার দেখাইয়া দাও আমার চলিবার পথ, আমার শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত কর, যাহার প্রসাদে আমি পিন্ধি, এবং সিন্ধির চাইতেও বড়, শান্তি লাভ করিতে পারি।" বিজ্ঞানের মর্মস্থানে এই চিস্তা ও প্রার্থনা জার্গিয়াছে। এইবার এওকর আসন টলিবে কি ?

যে উপার-বিশেষের ছারা শক্তির ভাঞারকে নিজের প্রয়োজন সাধনে লাগাইতে পারা যার, তাহার পারিভাষিক নাম যোগশাল্রে 'সংযম'। পাতঞ্জল-দর্শনের সমস্ত বিভৃতি-পাদটা পড়িয়া দেখুন, এই সংযম বা মানসিক অভিনিবেশের প্রয়োগ বাহিরের জিনিসে তেমন একটা নাই; নিজের ভিতরেই এই সংযম প্রয়োগ করিরা নানা রকমের সিদ্ধি বা বিভৃতি আমরা পাইতে পারি। ধরুন, ভৃত জয়। রেডিও-এক্টিজিটির আলোচনা-প্রসালে আমরা বলিয়াছি যে, সকল ভূতের অণুগুলার মধ্যেই নিত্য ভালন-গড়ন চলিতেছে।

ইহাই ভূত-পদার্থসমূহের বিবর্ত্তন—Evolution of matter। একটা তৃত ধীরে ধীরে বিবর্ত্তিত হইরা অপর একটা কিছু হইতেছে; সেটা আবার হর ত অক্ত কিছু হইয়া দাঁড়াইবে। রেডিয়াম অন্ত কিছু হইতে জন্মিয়াছে; আবার তাহা হইতে অক্স কিছু জন্মিতেছে। 'বস্তত: ভূতগুলির জ্ঞাতি-সম্পর্কের আভাদ আমরা স্পষ্ট ভাবেই পাইতেছি। Strutt সাহেব দেঁথাইয়াছিলেন যে, যে-কোন জড় দ্রব্যে অক্স সমস্ত জড় দ্রব্যের ধর্ম একটু-আধ্টু বিশ্বমান আছে; একেবারে একচেটিয়া কোনও জড়-ধর্ম নাই। তার পূর্বে মেণ্ডিলিফ প্রভৃতি দেখাইয়াছিলেন যে—গানে যেমন স্থারের সপ্তক বা গ্রাম আছে, সেইরূপ কেমিকাল এলিমেণ্টগুলির ধর্মাবলীর গ্রাম আছে। এক গ্রামের elementsএ যে সকল ধর্ম দেখিলাম, পরের গ্রামের elementsএ সেই সকল ধর্মের পুনরারুত্তি দেখিব। কাজেই অনেকদিন হইতেই মনে প্রশ্ন উঠিতেছিল—সকল element মূলত: কি এক নয় ? একটা ভূত অন্ত ভূতে বিবর্ত্তিত হইতে পারে না কি ? এ প্রশ্নের "হাঁ" জবাব দিতেছিলেন অনেকেই; কেহ কেহ বা সূল বস্তুটির নামকরণ করিয়াছিলেন 'ঞ্লেটাইল'। কিন্ত রেডিও-এক্টিভ্ ব্যাপার ধরা পড়িয়া এ অহুমানটিকে প্রার<sup>,</sup> প্রমাণিত সত্যই করিয়া দিয়াছে। হিকেল প্রভৃতি জীব-জন্তদের যেমন বংশাবলী তৈয়া র করিতেছিলেন, তেমনি রাদারফোর্ড প্রভৃতি শনৈ: শনৈ: জড়পদার্থগুলার বংশাবলী (Genealogical tree রচিয়া ফেলিতেছেন। অতএব সকল ভূতের এক মূল ভূত, এবং ভূতগুলার রক্তের সম্পর্ক, একটার অন্যটায় পরিণতি—এখন আর অবিশ্বাস্ত কথা নয়। তবে আগের মতন এথানেও मुक्लि এই यে-এই ভূতগুলার বিবর্তন আমরা ইচ্ছাধীন করিতে পারিতেছি না। প্রকৃতি নিঃশব্দে এই ভালাগড়া, বিবর্ত্তন করিয়া যাইতেছেন; আমরা ভাহা দেখিতেছি; किन ध्नांक माना कतिव, भाशूरत क्वनारक थाँ है जी বানাইরা দিব (এ কেত্রে পদার্থান্তর নহে, allotropic modification ) এমন পরশ-পাণর আমরা আজিও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কাজেই বিজ্ঞানাগারে, 'ভূত জন্ন' এই দিদ্ধিটার কথা শুনিয়া কেহ আর না হাদিলেও, এ দিদ্ধি লাভের উপায় কেহ এখনও দেখাইয়া দিতে পারিতেছেন না। এ সমস্রায়, আমাদের আবার সিদ্ধার্প্রমের অভিনুখেই

যাত্রা করিতে হইবে। প্লাতঞ্জল-দর্শনের ৩ পাদের ৪৪ স্ত্রের মর্শ্ব এই য়ে, 'সংযম' হারা ভূতের পাঁচটি অবস্থা' জর ক্রিতে পারিলেই ভূত জয় হইয়া গেল। অর্থাৎ ভূতের তুল, সৃদ্ধ প্রভৃতি পাঁচটি অবস্থার 'সংযম' করিতে চইবে, তাহা হইলেই—ব্যাস ভাষ্মের ভাষায়—'তত্ত্ব পঞ্চভূত স্বরূপাণি জিম্বা ভৃতজয়ী ভবতি, তজ্জয়াৎ বৎসামুদারিণ্য ইব গাবো অন্ত সঙ্কল বিধায়িকো ভৃতপ্রকৃতয়ে। ভবস্তি।" বাছুরের পিছন পিছন যেমন গরু ধার, তেমনি যোগীর সম্মামুসারেই নিথিল ভূত-প্রকৃতি বিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। যোগী ঘেমনটা সঙ্কল্প করিবেন, তেমনটা ভূতই হইবে। তিনি সহর হারা মাটিকে সত্যসত্যই সোণা করিয়া দিতে পারিবেন। ইহার ভিতরকার রহন্ত বারাস্তরে আরও পরিষ্কার করিয়া আলোচনা করিব, আঞ্চিকার মত কথাটা এই —বিজ্ঞান এই বিশ পঁচিশ বছর ভূত জয়ের একটা ফন্দি খুঁজিতেছেন; চোথের সাম্নে, একটা জিনিস বদুলাইয়া আর একটা (chemically different) জিনিস হইল, দেখিতেছেন। তাঁর সাধ হইমাছে-এই নিত্য সংহার ও **স্মষ্টির ভার তিনি কতকটা নিজ হাতে ল্**ইবেন। বিজ্ঞানা-শ্রমের শরণাপর হওয়া ছাড়া তাঁর গতি আছে কি ?

১০।১।০ ঋক্ অগ্নিকে বিষ্ণু ও বিদ্বান্ বলিয়াছেন। বিষ্ণু মানে সর্বব্যাপী। এই সর্বব্যাপী অগ্নিকে চিনিতে গিয়া আমবা অণুর অন্দরমহল পর্যান্ত চুকিয়া পড়িয়াছিলাম। আমরা দেখিলাম, শুধু সূল জিনিদগুলা নয়, স্ক্রাদিপি স্ক্র জিনিস্ভূলার মধ্যেও অগ্নিকাণ্ড চলিতেছে, যাহার ফলে পদার্থসমূহের নিয়ত সংহার ও নিয়ত সৃষ্টি হইতেছে। রেডিও-এক্টিভিটি লইয়া এই কথাটা বুঝিবার স্থবিধা আমাদের প্রচুর হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে আরো একটা মস্ত কথা আমরা কতকটা ব্ঝিলাম—কুদ্রের মধ্যে বিরাট শক্তি থেলা করিতেছে; এবং নব্যবিজ্ঞানের অতর্কিত কোনও উপান্নে দে শক্তিকে ব্যবহারে লাগাইতে পারিলে, মাহুষ অসাধ্য-সাধন করিতে পারিবে—হন্দ ত ঈশ্বরন্ধই লাভ করিবে। এই প্রসকে নব বিজ্ঞানের সমকে যে সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আপনাদিগকে শুনাইয়াছি; এবং সেই সমস্তার পুরণের জন্ত, বিজ্ঞানকে যে কি ভাবে নিজের চিরপরিটিত পঁরীক্ষাগার ছাড়িয়া সিদ্ধাশ্রমের দিকে তার্থ্যাতা

করিতে হইবে, তাহাও আপনাদের শুনাইতে বাকি রাখি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানকে এথন যোগের সংযমে গিয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে হইবে। নইলে, নব বিজ্ঞানের "ন যথৌ ন তক্ষে<sup>শি</sup> জিবস্থা ঘূচিবে না, তাহার দৃষ্টির সামনে অভীষ্ট তীর্থযাত্রার পথ ঠিক সরল ও স্থৃন্থির ভাবে প্রদারিত্ হইবে না। এই ভাবে নীব বিজ্ঞানকে শিশ্বত্বে বরণ করিতে না পারিলে, প্রাচীন বেদ-বিষ্যারও যেন সার্থকতা নাই; মনের মত শিশ্ব পাইলে, তবে না গুরু তাহার মধ্যে নিজেকে আবার যাচাই ও পরথ করিয়া লইবেন।

আজিকার উপসংহারে এই কথা—বেদ, •অমিকে নানা যায়গায় স্থুল রূপে দৈখিলেও, ভাঁহাকে শেষ পর্যান্ত বিষ্ণুই ভাবিষা গিয়াছেন। রেডির-এক্টিভিটি পর্যাক্ত ুঅগ্নির দৌড় আছে কি না, এ সংস্থার মনে তুলিবেন না। ঋষিরা অপ্লিকে কিছুতেই ধরিয়া বীধিয়া রাথেন; নাই। : ।৩।৬ খাক বিষ্কতেছেন—"অগ্নির স্বভাব অগ্রসর হওয়া এবং সর্কদিকে বিস্তারিত হওয়া। এ লক্ষণ ভর্ স্থূল অগ্নি(fire)রই এমন নহে। ১০।৫।৭ ঋক্ বলেন-"অগ্নি সং এবং অসৎ ছই-ই; তিনি পরম ধামে আছিন, গারে তাঁর পুঁজি এক রকম ফুরাইয়াছে; এইবার দির্ন্ধী ী তিনি আকাশের উপরে স্থা-রূপে জনিয়াছেন। অগ্নিই আমাদের অগ্রে জনিয়াছেন, তিনি যজের পূর্ববন্তীকালে অবস্থিত ছিলেন। তিনি . বুষও বটেন, গাভীও বটেনী; অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই তাঁর রূপ।" এ অগ্নিকে গণ্ডীতে বাঁধিয়া রাথা যায় কি ? ১০ ৫৬।১ ঋক্ বলেন -- "তোমার তিন •অংশ; স্থল অগ্নি জোমার এক অংশ, বায়ু তোমার এক অংশ, আর জ্যোতিশ্বর আত্মা তোমার তৃতীয় অংশ। এই তিন অংশ দ্বারা তুমি ( অ্গ্রি, বায়ু ও স্থ্য ) প্রবেশ কর।" সর্বভূতে নিগৃঢ় অগ্নির এ আবার কি কীর্ত্তন! ১০١৮৮।১৮ ঋক্ বলেন—"হে পিতৃগণ! তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, অগ্নি কয় জন, সূর্য্য কর্মজন, উষা কর্মজন, জলই বা কর্মজন?" এ প্রশ্নের ভঙ্গীতেই বৃঝিতেছি না কি যে, অগ্নিকে কোনও এক বিশিষ্ট রূপ দিয়া ধরিয়া রাথিবার ব্যবস্থা ঋষিরা করিতে রাজি ছিলেন না? তাই বলিতে সাহস হয়; অণ্র ভিতরেও যে বিপ্লব ও তেজোবিস্পীরণ চলিতেছে বলিয়া আমরা জানিতে পারিয়াছি, সেটা সভ্য-সভাই । অগ্নিকাণ্ড।



# ধোকার টাটি

"এ সংসার ধোকার টাটি !"—কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতায় কলেজ-দ্রীট ও হ্যারিসন-রোডের মোড়ে খবরের-, থাগুল-ফেরিওয়ালারা ফুটপাথের উপর উবু হয়ে বদে' প্রেস থেকে সম্ভ আনা থোলা ছড়ানো কাগজের তা ভাঁজতে বেরোয় লো বাব, আই-এ পাশের থবর বেরোয় লো……

তাদের চারিদিক থেকে ঘিরে উৎস্ক উৎক্ষিত্ ছাত্ৰবৃন্দ ভিড় করে' ঠেলাঠেলি কর্নছিলো এবং ঝুঁকে পড়ে' একখানা কাগজ অপর সকলের পূর্বে হন্তগত কর্বার চেষ্টা কর্ছিলো। কোগজওয়ালা একথানা কাগজ ভূলে একজন ক্রেতাকে দেবার চেষ্টা কর্ছে, আর তার হাত থেকে ছোঁ মেরে আর-একজন সেথানা নিম্নে নিচ্ছে। স্থতরাং ঠেলাঠেলির অন্ত নেই—যে লোক কাগজ পেরেছে সে ভিড় ঠেলে বাইরে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা কর্ছে, আর যে তথনো কাগঞ্জ পায় নি সে ভিড় ঠেলে বাহের ভিতরে ঢোক্বার জঞ্জে চেষ্টা কর্ছে,—ফলে বাইরে বেরোনো ও ভিতরে ঢোকা इहे-हे महस्य रुष्क ना।

ছটি ছেলে একথানা খবরের কাগজ কিনে নিম্নে কোনো-মতে ব্যুহ ভেদ করে' বাইরে বেরিয়ে এলো, কিন্তু কাগজ-ধানুকৈ তারা অথও বার করে' আন্তে পার্লে না; ' কাগজের একটা কোণ অপর একজনের আগ্রহায়িত মুঠার

মধ্যেই রয়ে গেলো। তারা বাইরে বেরিয়েই সেই কোণছেঁড়া কাগৰুথানা হুজনে ছদিকে ধরে' মেলে ফেল্লে, এবং চলুতে চল্তেই ভাগ্যবান্দের নামের ভিড়ের মধ্যে নিজেদের নাম ভাঁজতে বিকট কঠে চেঁচাচ্ছিলো—আই-এ পাশের থবর 🗸 উল্লাস কর্বার জন্ম উৎস্কুক নেত্রের ব্যাকুল দৃষ্টি নামিয়ে নিবিষ্ট হয়ে গেলো।

> একটি ছেলে ভিড়ের বাইরে এক পালে দাঁড়িয়ে ব্যক্তি দৃষ্টিতে কাগজ-ক্রেতাদের দিকে তাকিমে ছিলো; সে এবার পরীক্ষা দিয়েছে, নিজের ভাগ্যফল জান্বার জন্ত উৎস্থক হয়ে আছে, কিন্তু তার এমন সঙ্গতি নেই যে চার পয়সা থরচ করে' একথানা কাগন্ধ কেনে। সে কোনো কাগন্ধ-ক্রেতা ছাত্রের অমুগ্রহ লাভের আশায় উৎস্ক হয়ে অপেকা কর্ছিলো। সে ঐ ছেলেছটিকে তার পাল দিয়ে নিবিষ্ট দৃষ্টিতে কাগজ দেখ্তে দেখ্তে যেতে দেখে কাতর বিনতির স্ববে বল্লে—মশার, দয়া করে' একটু দেখুন না থাকোহরি জানার নামটা……

. ছেলে ছটি কাগজ থেকে মুখ ভূলে থাকোহরির মুখের দিকে তাকালে; তার পর কাগজ্ঞানা মুড়্তে মুড়্তে একজন বল্লে—মাপ কর্বেন, এখন আমাদের নাম থোঁজ্বার সময় নেই।

তারা ছই বন্ধুই পাশ করেছে; সাফল্যের আনন্দ তাদের

মুখে চোখে ঝলমল কর্ছিলো, তাদের বাড়ীতে স্থার বন্ধুমহলে থবর দেবার জক্ত দ্বাও ছিলো। তারা থাকোহরির স্থান ও ব্যাকুল মুখের দিকে লক্ষ্য না করে' হাসিমুখে গল্প কর্তে কর্তে চলে' গেলো।

তথন থাকোহরি আবার উৎস্ক আক্ল দৃষ্টিতে চারিদিকে চাইতে লাগলো, আর কোন্ কাগজ-ক্রেতার অমুগ্রহ সে প্রার্থনা কর্বে।

থাকোহরির পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলো একজন লোক; থাকোহরির ব্যগ্র ব্যাকুলতা দেখে তার মনোযোগ থাকোহরির দিকে আক্কষ্ট হলো; সে দেখলে থাকোহরির পরিচ্ছদ পুরানো ও মলিন, তার মুখ গৌরবর্ণ ও স্থানী হলেও সেখানে দারিদ্রোর কুঠা ও অপরাধী, ভাব মুদ্রিত হয়ে আছে, তার চোথ ছটি টানা ও উচ্ছল হলেও শহা-চকিত। সেই লোকটি থাকোহরিকে জিজ্ঞানা কর্লে—তুমি কি এবার এগ্রামিন দিয়েছিলে?

থাকোহরি তার ব্যস্ত কুন্তিত দৃষ্টি সেই প্রশ্নকারীর মূথের দিকে ফিরিয়ে ব্ল্লে—আজে।

সেই লোকটি তথন থাকোহরিকে বল্লে—আছা দাঁড়াও, • আমি কাগল কিন্ছি, তুমি দেখো·····

ি পাকোহরির মুখ ক্বতজ্ঞতার আননেদ উজ্জ্বল হয়ে। উঠ্লো।

সেই লোকটি একথানা কাগন্ধ কিনে নিজে বা দেখেই থাকোহরির হাতে দিলে।

থাকোহরি আবেগ-কম্পিত হাতে কাগজের পাট খুলে নিবিষ্ট একাগ্রতার নিজের নাম খুঁজতে প্রবৃত্ত হলো। থাকোহরির অফুসন্ধিৎস্থ দৃষ্টি প্রথম বিভাগ থেকে দিতীর বিভাগে এবং ক্রমে দিতীর বিভাগ থেকে তৃতীর বিভাগে নেমে গেলো; যতোই তার দৃষ্টি নেমে চ'লেছিলো ততোই তার চাহনি হতাশ হয়ে উঠ্ছিলো; তৃতীর বিভাগে চোথ বুলাতে ব্লাতে তার চোথ সজল হয়ে উঠ্লো—কোথাও তার নাম তার দৃষ্টিতে ঠেক্লো না। সে তার অক্রতে-ঝাপ্সা চোথকে পুরা বিখাস কর্তে পার্লে না, আবার একবার প্রত্যেক বিভাগে নিজের নামের সন্ধান কর্লে। তার পর সে কাগজখানি সমত্বে ভাজ করে' তার-প্রতি-অফুকম্পা-পরারণ লোক্টির হাতে যথন ফিরিয়ে দিলে তথন তার ছই গালের উপর দিমে বার্তার বেদনা গলে' গড়িয়ে পড়ছে।

কাগজ-দাতা লোকটি থাকোছরির বিগলিত অঞ্ধারা দেখে ব্যথিত হরে বল্লে—তোমার নাম দেখ্তে পেলে না ? তোমার নাম কি বলো তো, আমি একবার খুঁজে দেখি·····

থাকোহরি ক্ষীণ আশার প্রলোভনে উ্চ্ছুসিত কারা দমন করে? বল্লে—আমার নাম থাকোহরি জানা।

সেই লোকটি কাগজের আগাগোড়া চোথ বুলিয় যথন থাকোহরির দিকে চোথ তুলে তাকালে তথন তারও চোথে জল ছলছল কর্ছে। সে বল্লে—এই কাগজে হয় তৌছাপার ভুলু হয়ে থাক্তে পারে; দাঁড়াও, আমি অক্স কাগজ কিনে দেওছি .....

় থাকোহরির মন আশীর ক্ষীণ আভা**দে আবার উৎস্ক** হয়ে উঠলো।

সেই লোকটি অঞ্চ একখানা খবরের কাগজ কিনে খুঁজে দেথলৈ, তাতেও পাকোহরির নাম নেই। সৈ বাথিত দৃষ্টি ভূলে থাকোহরির মুথের দিঙকে তাকালে।

এই কথা শুনে ও থাকোহরির কারী দেখে সেই' অপরিচিত লোকটিরও চোথের ছলছল জল উছ্লে গড়িরে পড়লো, তার মনে হলো—এই ছেলেটির নাম যথন থাকোহরি, তথন নিশ্চরই এর মা অনেক ছেলে হারিরে হরিকে মিনতি করে' এই একটি ছেলেকে নিজের বারংবার শৃত্ত কোলে থাকিয়েছে; সেই মরুঞে পোয়াতি যমের উচ্ছিট্ট এই ছেলেটিকে মানুষ করে' ভূলে স্থনী দেখবার জক্তে কঠোর তপস্থা কর্ছেন; মায়ের প্রতি ছেলেরও শ্রদ্ধা ও মমতার পরিচয় তার একটি কথা থেকে যা পাওয়া গেলো, তাতে মনে হয় ছেলেটিও লেথাপড়ায় অবহেলা করে নি, পাস কর্বার জক্তে চেষ্টার ক্রটি করে নি। চেষ্টার নিম্পলতা যে আরো কষ্টকর! এই কথা ভেবে নিয়ে সেই লোকটি থাকোহরিকে সাম্বনা দেবার জক্ত বল্লে—চেষ্টায় নিম্পল হলেই কি অমন হতাশ হতে আছে ? আবার চেষ্টা করো, আস্ছে বছর পাস হয়ে যাবে।

থাকোহরি টোথ মুছতে মুছতে হতাশা-শিধিল শ্বরে বল্লে

—আমার আর পড়া হবে না; কোথাও যা হোক কিছু কাজ করে' উপার্জন কর্তে হবে; মাকে আর দাসীর কাজ কর্তে দিতে আমি পার্বো না।

পাকোহরি এই কথা কয়টি এমন কর্মণ স্বরে বল্লে যে ছোর সহামুভূতিতে সেই অচেনা লোকটিও ঘন ঘন চোথ মুছুর্তে লাগ্লো।

রাস্তার মাঝে এই রকম কায়াকাটি দেখে ওদের ত্জনকে বিরে •কল্কাতার হুজুগ-প্রিয় বছ লোক জমা হয়ে গিয়েছিলো। সেই জনতার ভিতর থেকে এক্জুন লোক বাক্লোকরির ত্ব:থে ব্যথিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর্লে—ছেলেটি দাপনার কে হয় মশায় ?

শৈহ লোকটি সজল চোখের দৃষ্টি প্রশ্নকারীর দিকে
ফিরিয়ে বল্লে—ছজনেই মামুষ, এই হিসেবে ভাই হয় বল্তে,
শারেন; নইলৈ ও জাতে জানা, আর আমি মুখুজে,.....

আবার একজন প্রশ্ন কর্কে—অনেক দিনের আলাপ-পরিচয় আছে বুঝি ?

উত্তর হলো—না, এই মাত্র হলো…… অ্যাবার প্রশ্ন হলো—তবে যে আপনি কাঁদ্ছেন ?

প্রশ্নকারীরা পরাস্ত হয়ে নিরস্ত হলো। সমস্ত জনতা

য়ুখুজ্জের প্রতি শ্রদ্ধাধিত হয়ে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তার মুখের

দিকে তাকাতে লাগলো, চারিদিকে সকলে জনাস্তিকে তার

য়হাপ্রাণতার প্রশংসা কর্তে লাগলো।

ু এই-সব দেখে তান মুখুজ্জে একটু অপ্রস্তুত হয়ে সেথান ধেকে প্রস্থানোক্ষত হয়ে দেখলে যে থাকোহরি সেথানে নেই। চথন সে একটি দীর্ঘনিশ্বাস চেপে জনতার বাৃহ ভেদ করে' গাইরে বেরিয়ে পড়লো।

একজন ভদ্রলোক ঘরের গাড়ীতে যেতে যেতে গাড়ী ধামিরে কাগজ কিন্ছিলেন। তিনি গাড়ীতে বদে থেকেই ধাকোহরি ও মুথুজ্জের কথাবার্ত্তা সব শুন্ছিলেন। মুথুজ্জে ভড় ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আস্তেই সেই ভদ্রলোক গাড়ী থেকে নেমে একোন এবং মুখুজ্জের সাম্নে দাড়িয়ে নত হয়ে নমকার করে কিজাসা কর্লেন—মুখুজ্জে মশায়ের নামটি কি জান্তে পারি ? ্মূপুজে বিরক্ত ভাবে একবার মাত্র প্রশ্নকারীর মুথের দিকে দেখে পাশ কাটিয়ে চলে' যেতে যেতে বল্লে—নাম জেনে আর কী হবে ? অমার নাম শ্রীরামধাছ মুখোপাধ্যায় .....

সেই ভদ্রলোক বিনীত স্বরে বল্লেন—আমি মুশায়কে
বল্তে তো পারি নে, ডবে মুখ্জে মশায় যদি দয়া করে' এক
দিন আমার বাড়ীতে পায়ের ধূলো দেন তো ক্বভার্থ হই·····

রাম্যাত্ম কার বাড়ীতে কোথায় কেনো যেতে হবে, না জেনেই বিরক্ত স্বরে বল্লে—আচ্ছা, সে একদিন দেখা যাবে-----

সেই ভদ্রলোক বল্লেন—আজে, আমার নাম শ্রীপরাণচন্দ্র বিশ্বাস, ৩৩ নম্বর হলধর বিশ্বাসের দ্রীটে .....

রামধাত্ব এইটুকু ভানেই মুখ ফিরিয়ে পরাণ-বাবুর দিকে
চেমে অগ্রাহের ভাবে বল্লে—আচ্ছা, তা যাবো
একদিন·····

পরাণ-বাবুর বয়স পঞ্চায়-ছাপায় হবে; তিনি পুব মোটা, আর থুব কালো; তাঁর মাথাটা হাতীর মাথার মতন, চূল এক্ষতালুর উপর পাতলা হয়ে গেছে ও সেথানে টাকের আসর পাতা হচছে; কিন্তু তাঁর গোঁপ প্রকাণ্ড, মুথবিবরের উপর ঝাঁপের মতন ঝুলে পড়েছে, কুলোর মতন কান-ছাটাও চুলে আচ্ছয়; তাঁর দাড়ি কামানো। এই কদর্য্য চেহাঁরার লোকটির বাড়ীতে পায়ের ধূলা দিবার কিছুমাত্র আগ্রহ অনুভব না করে রাম্যাছ পাশ কাটিয়ে ক্রন্তপদে প্রস্থান কর্লে।

পরাণ-বাবু বাড়ীতে ফিরে গিয়ে পত্নীকে উদ্দেশ করে' গন্তীর স্বরে ডাক্লেন—কোণায় গো ?

পাশের ঘর থেকে তেম্নি মোটা গলায় জবাব এলো— —এই যে, কেনো ?

এই কথা সেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সঙ্গে-সজে সেই

যর থেকে ভোম্রার মত মিশ কালো বছর ছয়েকের

একটি মেয়ে ছিট্কে বেরিয়ে এলো এবং ছুটে পরাণ-বাব্র

কাছে এসে তাঁর হাটুর কাছটা ছই হাতে জড়িয়ে ধরে

আনন্দিত খরে ডাক্লে—–বাবা !

পরাণ-বাবু বাৎসল্য-স্থের হাসিতে মুধ, ভরে' তুলে মেরের উঠু দিকে চাইতে গিরে পিছম দিকে হেলে পড়া হাসিমুখখানির দিকে নত দৃষ্টিতে চেবে কণ্ঠবরে আদর চেলে বল্লেন—কেনো মা!

• পরাণ-বাবুর এই মেয়েটির নাম ক্রফকলি। ঐ নামের কালো ফ্লের সঙ্গে সাদৃশ্য অমুভব করে' পরাণ-বাবু মেয়ের নাম রেথেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের নাম ডাকার সময় ঠাকুর-দেবতার নামট। উচ্চারণ কর্বার লোভটাও তাঁর মনে একটুছিলো। ক্রফকলির গায়ের রংটি বেশ কালো, চেহারাতেও ঐ-ছাঁদের নিতাস্তই অভাব—ঠোঁট ছটো পুরু উন্টানো, নাকটা নেই বল্লেই হয়, কপালটা চিপি-পানা, কান ছটো কুলোর মতন, — এক কথায় সে অতিশয় কুৎসিত। অনেক সন্ধানের জনক-জননীর এক মাত্র অবশিষ্ট কোলের ধন এই মেয়ে কালো কুৎসিত হলেও বাপমায়ের বড়ো আদরের,— তাই তাঁরা কালো কুৎসিত মেয়েরও ফুলের সঙ্গে আদরের সন্ধৃতিত হয়ে কথনো হয় কেটো, আর কথনো হয়ু কলি।

পরাণ-বাবু ক্বঞ্চকলিকে কোলে ভূলে নিয়ে যে-বর থেকে পত্নীর সাড়া এসেছিলো সেই ঘরে চুক্লেন। সেখানে তাঁর স্ত্রী यन ছाড़िয় স্বামীর বৈকালী জলপাবার সাজাচ্ছিলেন। পরাণ-বাব্র পত্নার নাম মাতঙ্গিনী। তাঁর বিপুলায়তন রুঞ্বং কুৎসিত দেহ তাঁর নাম সার্থক করে' তুলেছে!—তিনি যেনো তাঁ্বিক্সা কৃষ্ণকলিরই শতগুণ পরিবর্দ্ধিত রাজদংস্করণ় তিনি যেমন মোটা তেমনি লম্বা—একেবারে যাকে বলে দশাসই! চুয়াল্লিশ ইঞ্চি বহরের কাপড়ে তাঁর পায়ের গোছ ঢাকে না; দশহাতি কাপড় তাঁর বিপুল দেহের পরিধি বেষ্টন করে? আদ্তেট্ট করিয়ে যায়, মাথায় ঘোমটা দিতে কুলায় এমন একটু আঁচল অবশিষ্ট থাকে না। স্বামীকে ঘরে আসতে দেখে তিনি কাপডের আঁচলটা টানাটানি করে' মাথায় তোলবার বুথা. চেষ্টা বার কতক কর্লেন,—অবশেষে হাল হেনে বল্লেন--এমন অসময়ে বাড়ীর ছেড়ে দিয়ে ভেতর যে 📍

পরাণ-বাবু হেদে বল্লেন—অপ্রস্তুত রূপদীর অসমৃত রূপ মতর্কিতে দেখে নিতে এলাম্!—

ইয়ম্ অধিক-মনোজ্ঞা বৰনেনাপি তথী,

কিম্ ইব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাক্তানাম্!

মাত জিনী স্বামীর রিদকতার স্থী ও লজ্জি তা হয়ে হেসে বললেন কুপানী তথাই বটে! দশ হাত কাপড়ের বেড়ে

কুলোচ্ছে না, হাঁপিয়েই সারা হচ্ছি! তোমার বুড়ো বয়সে আর রক্ষ কর্তে হবে না। বাইরে যাও ভূমি। এখনো কি প্রপাল এশ জোটে নি ?

পরাণ-বাব্ হাসি-মুথে অথচ কুপ্ল খবে বল্লেন—এ রক্ষ কথা তোমার বলা উচিত নর গিলি। আমাদের খবোগু হয়েছে তাই কতকগুলো টাকা হাতে এনে পড়েছে, আর দশজনের দে খ্যোগ হয়নি তাই তারা আমার কাছে আসে। টাকার মূল্য হয় থরচেই তো ় নইলে পুঁজি করে' রেপ্লে দিলে টাকাও যা চেলাও তাই—ছইরেরই দুমি সমান।

মাতর্জিনী প্রকাণ্ড নথ নেড়ে বল্লেন—তা তে কেনে বুঝ্লাম। কিন্তু তা বৰে' তো আমরা হরিশচক রাজার মতন সর্বান্ত কান করে' আমাদের কলিকে পথে বসাতে পার্বোনা।

কৃষ্ণকলি বলে' উঠ্লো—ছ্টপাতের •উপর বস্লে গাড়ী-চাপা পড়্বার ভন্ন নেই মা।

পরাণ-বাব্ হাসিমুথে ক্সার মুধ্চুখন করে পত্নীকে বল্লেন—কলির জন্তে ভেবো না গিন্ধি। কলির জন্তে দেশ-জোড়া যে আশীর্কাদ ভগবানের ব্যাঙ্কে জমা হচ্ছে তার্তেই আমার কলির সকল অভাব মোচন হবে—সে ব্যাঙ্ক কথনও ফেল হয় না।

মাত দিনী মনে খুনী হয়েও মুখে বিরক্তি দেখিরে বল্লেন,

তথু ভূরে। আনীর্কাদ কুড়িরে ধুরে থেলে তো পেট ভর্বে
না! কলিকালে আনীর্কাদ আবার ফলে নাকি? তা
হলে অমন হাতী হাতী ছেলেগুলো মর্তোনা।

পরাণ-বাব্র ম্থ বিষয় হয়ে' উঠ লো; তিনি নিয়শ্বরে বল্লেন – ভগবান্ ছঃথ দেন পরের ছঃথ অমুভব কর্তে শেথ্বার জন্তে। ভগবানের সেই শিক্ষা কি ভূমি বার্থি কর্বে মনকে সকলের দিক থেকে বিমুথ করে রেথে? শুধু কি আমার নিজেরটুকু নিয়েই জগৎ, গিন্নি ? প্রসন্ম মনে দিয়ে চলো যভদ্র দিতে পারো; তা হলে পেতেও আর কিছু বাকী থাক্বে না।

মাতদিনী অন্তরে স্বামীর মহত্ব অমুভব কর্তেন; কিছ পাছে দানের নেশাতে স্বামী সব খুইরে ফভুর হরে' পড়েন এই আশঙ্কার তিনি মাঝে মাঝে স্বামীর দানের ঝোঁকটাকে একটু পিছনে টেনে' রেখে তাঁকে সচেতন ও সাবখান কর্তে চেষ্টা কর্তেন। মাতস্কিনী স্বামীর কথায়, খুশী হরে হেসে • বল্লেন—আছা গো কথার ভট্চাৰ্চ্চি, আছো! একা রামে
রক্ষে নেই আবার স্থগ্রীব দোসর হলেই তো হরেছে!
তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমিও দিতে থাক্লেই তো চিন্তির!
আমি ক্লপণ মাসুষ, আমার হাত দিয়ে জল গলে না, টাকা
কড়ি তো অনেক কুল জিনিস!

পরাণ-বাবু হেদে বল্লেন—তুমি যে কেমন কপণ তা আমার জান্তে বাকী নেই গো বাকী নেই। বেজা নাপ্তের বৌ, জগা ছুঁতোরের ছেলে, মধু হাল্দারের নাত্নী-····

নিজের গোপন দানের পাত্রদের নামের ফর্দ শুনে'

<u>ক্রিছত সুথে হেসে' মাতদিনী বল্লেন</u>—আছা গৌ<sup>ন</sup> আছা,
ভোমার অতো পরচচ্চায় মন কেনো বলো তো <sup>9</sup> কে

কোপায় কি কচ্ছে আড়ি পেতে লুকিয়ে লুকিয়ে সব খবর'
নেওয়া হয়!

পরাণ-বাব্ হেদে বল্লেন—পরচচচা ভোমার কাছেই \* বিক্লে—ভূম তো আমাকে ছেড়ে কথা কওনা!

মাতশিনী নথ ছলিয়ে বল্লেন—ত্মি কি আমার পর ?
পরাণ-বাবু হেসে' বল্লেন—আর ত্মি কি আমার পর ?
মাতলিনা কথা কইতে কইতেই জলখাবারের জো শেষ
করে' ফেলেছিলেন; তিনি একখানা আসন পেতে' তার
সাম্নে জল-খাবারের রেকাবি রাখতে রাখতে বল্লেন—
বেশ গো বেশ, এখন জল খাও ভো, মুথ একটু বন্ধ থাকুক।
এখনি আবার কে এসে পড়বে; থাওয়া হবে না, নিজেয়
খাবারটি তার মুথের কাছে ধরে' দেবে!

পরাণ-বাবু একটু কাচুমাচু ভাবে বলুলেন—দেখো গিরি, আবশ্রকের 'অতিরিক্ত গিলে গিলে ফল হচ্ছে তো এই প্রকাণ্ড দেহ নিয়ে দদাই অসাব্যস্ত থেকে ইাপিয়ে ময়া ! বিদে কাকে বলে তা তো একদিনের তরেও জান্তে পার্নাম না। তার চেয়ে থিদের অয় যারা পায় না, তাদের থেতে দেওয়ায় কি বেশী স্থ নয় !

মাত্রিকী হেদে জিজাসা কর্লেন—বাইরে কেউ এসেছে বৃঝি ?

পরাণ-বাবু কুন্তিত-স্বরে বল্লেন—হাা। একটি ছেলেকে তার মা পরের বাড়ীতে রাধুনীর কাল করে' পড়াতো; সে এগলামিনে ফেল্করেছে বলে' রাস্তার দাঁড়িয়ে কাঁদ্ছিলো…

নাতক্ষিনী মূখ ঘুরিয়ে নথ নেড়ে বল্লেন—আর তুমি তাকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এগেছো! নিজে হতেই বাড়ীতে এসে যা জোটে ভারই ঠেলা সাম্লানো দায়, ভার উপর আবার পথ কুড়োতে আরম্ভ কর্লেই ভো চিত্তির!

পরাণ-বাবু কৃষ্টিত স্থরে বল্লেন—না, না, তা কেনো ? কলির জঞ্জে তো একজন মাটার রাণ্তে হবেই; ছেলেটি দেখ্তে শুন্তে বেশ ভালো তাই নিয়ে এসেছি—বাড়ীতে ধাক্বে আর ·····

মাত দিনী বাল্ড হরে' বলে' উঠ্লেন—না না, ওদব উপদ্রব বাড়ীতে চুকিও না। নিজেদেরই দেখ্বার শোন্বার লোক নেই, তার উপর আবার পরের ছেলের ঝক্তি কে সম্বাবে ?

পরাণ-বাবু স্ত্রীর স্থভাব জান্তেন—স্থামীর কথার আপত্তি করে শেষে তা আপনা হতেই পালন করা ছিলো তাঁর রীতি। তাই পরাণ-বাবু হেদে' বল্লেন—আছে। আছো, তোমার যখন মত নেই তখন ডাকে গোটাকতক পরসা দিরে বিদার করে' দিই গে, দোকান থেকে কিছু কিনে খাবে—কচিছেলে, থিদের ছঃথে একেবারে মুষ্ডে পড়েছে।

মাতিক্সনীর মন অম্নি স্বেহার্দ্র হয়ে উঠ্লো; তিনি বলে উঠ্লেন—আহা। কতো বড়ো ছেলেটি ? তাকে বাড়ীর ক্তিতরেই ডেকে' আনাও না, আমি একবার দেখি।

ত্ত্বীর কোমলহাদমের আর একটি পরিচয় পেয়ে পরাণ-বাব্ স্থী হ'য়ে বল্লেন—আছো, তুমি আনা ছচ্চার পরসালাইর করো, আমি তাকে ডেকে আন্ছি।

পরাণ-বাবু ক্বফ্ণকলিকে কোলে ক'রেই বাহির হয়ে' গেলেন। মাতজিনী ক্ষ্ধিত অতিধির জন্ত পর্মা বা'র না করে' থাবারের ঠাঁই কর্তে লাগ্লেন।

পরাণ-বাব্র আহবানে থাকোহরি পরাণ-বাব্র পিছনে পিছনে বাহির-বাড়ীর ও ভিতর-বাড়ীর মাঝথানে একটা দালানে একে দেখলে একটা পুরু গালিচার আসনের সাম্নে এক রেকাবি জলখাবার ও সর্পোশ-ঢাকা এক গেলাস জল রয়েছে; তারই সাম্নে নর্জমার কাছে একঘটী জল আর একথানা ধোরা তোরালে রয়েছে, আর তার কাছে একজন চাকর দাঁড়িয়ে আছে। পরাণ-বাব্ অতিথিসংকারের এই আয়োজন দেখে খুনী হয়ে থেমে ঘুরে দাঁড়িয়ে থাকোহরিকে বল্লেন—বলো বাবা, একটু জল থাও।

थारकाहितत विगक्तन क्रुधा পেরেছিলো ব'লেও বটে

এবং অপরিচিত স্থানে ওজন আগত্তির কোনো কথা বশ্তে লজ্জা অন্তর্ভব ক'রেও বটে সে কোনো কথা না বলে' কুঞ্জিত ভাবে এই রাজভোগ থেতে বস্লো।

তার সাম্নে পরাণ-বাবু মেয়েকে কোল থেকে নামিরে তার হাত ধরে' দাঁড়িরে আছেন; মাতঙ্গিনী কপাটের আড়ালে দাঁড়িরে দারিদ্রামূর্ত্তি বালকটির প্রতি কঙ্গণার কাতর হরে তার থাওরা দেখছেন; এমন সময় একজন চাকর এসে পরাণবাবুকে বল্লে বাইরে একজন বাবু এসেছেন।

পরাণ-বাবু জিজ্ঞাদা কর্লেন—কোন্ বাবু ?

চাকর বল্লে—এ বাবু নতুন—খুব রোগা ফর্সা মতন এই শুনেই পরাণ-বাবু বলে' উঠ্লেন—ও! রাম্যাত্ন বাবু এসেছেন। তাঁকে আমি আমার বাড়ীতে পায়ের ধুলো দিতে নিমন্ত্রণ করেছিলাম। পরের ছঃথে যার চোথের জল

প্ৰড়ে, তিনি মহাপুক্ষ!

থাকোহরি এতক্ষণ মাথা হেঁট করে' থাবার • থাচ্ছিলো; পরাণ বাবুর কথা শুনে' দে মুখ ভূলে' পরাণ-বাবুর দিকে চাইতেই পরাণ-বাবু তাকে বল্লেন—সেই যে-বাবৃটি কাগজ কিনে তোমায় দেখ্তে দিয়েছিলেন·····

থাকোহরির মন সেই অচেনা দরদীর নাম শুনেই, কুতুজতার ভরে' উঠলো, তার চোথ' ছলছল আর মুথ জলজন করতে লাগ্লো।

থাকহরির মুখের ভাব দেখে খুশী হয়ে' পরাণ-বাবু বল্লেন—তুমি বসে' বসে' থাও, তাড়াতাড়ি কিংবা লজ্জা করোনা, আমি রাম্যাছ-বাবুর সঙ্গে আলাপ করিগে।… ওগো, তুমি বেরিয়ে এসোনা, একরাত্ত ছেলেমামুখকে দেখে ভাবার লক্ষা।

স্বামীর ভাকে লজ্জিত হাসিমুথে মাতলিনী কপাটের আড়াল থেকে একটু একটু করে' সরে' এসে থাকোহরির পিছনে দাড়ালেন। পরাণ-বাবু বৃদ্লেন—তুমি থাকোহরিকে থাওয়াও, আমি বাইরে রাম্যাছ-বাবুর কাছে যাই।

মাতলিনী চাপা গলার ফিস্ফিল্ করে' জিজাসা কর্লেন—ভাঁর জলথাবার বাইরে পাঠাবো কি ?

পরাণ-বাৰু বাইরে য়েতে থেতে বল্লেন—তিনি ব্রাহ্মণ।
আমার ৰাড়ীতে খাবেন বুক্লে বলে' পাঠাবো।

কৃষ্ণকলি বাধার হাত ছেড়ে দিয়ে এসে মার হাত ধরে' কৌতৃহলভরা দৃষ্টিতে থাকোহরির থাওয়া দেখতে লাগুলো। থাকোহরি অপরিচিত গোকের বাড়ীতে প্রথম দিন এসেই খেতে লজ্জা বোধ কর্ছিলো; তাতে আবার এখন অস্তঃপুরের সীমানাম্ব বসে' একজন স্ত্রীলোকের সাম্নে জারই তদারকে খেতে তার অত্যন্ত লজ্জা কর্তে লাগলো।

সে আড়ষ্ট হয়ে' আর থেমেই পরাণ-বাব্র যাওয়ার সক্ষু সঙ্গেই হাত গুটিয়ে বস্গোঁ।

তা দেখে মাতজিনী থাকোহরির সাম্নে একটু এগিরে এসে বল্লেন—এথুনি হাত গুটুলে তো চল্বে না. বাবা— বেশী তো কিছু দিইনি—ও-সব তোমায় থেতে হবে·····

পঁকোহরি অপ্রতিভ মুখ না তুলে' এবং কিছু শন্ধ ব'লেই আবার খেতে প্রবৃত্ত হলো। বাইরের অন্থরোধের চেলে তার আভ্যন্তরিক অন্থরোধ তথনও প্রবল ছিলো। লে পাত্রের সমস্ত থাম্ব নিঃশেষ করে' হাত শুটিয়ে বস্লো।

তথন মাতঙ্গিনী ব**ল্লেন—উঠে হাত 'থোও বাবা।** ও ভুখন, বাবুর হাতে **জল<sub>ু</sub>দে।** 

দালানের একপাশে যেথানে ভূথন কাঁথে ধোয়া নৃত্ন তোরালে আর হাতে জলের ঘটা নিয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্। কর্ছিলো, থাকহরি সেথানে গিয়ে কৃষ্টিত হয়ে বল্লে—
ঘটীটা আমায় দাও, আমিই জল নিচ্ছি ....

থাকোহরির কথা শুনেই মাতলিনী ব্যস্ত ছুরে ব'লে উঠলেন—না, না, ও ঘটা তুমি ছুরো না, তামার ছোলা জিল আবার কোথার পড়বে উড়বে আর আমরা মাড়াবো...

থাকোহরি মনে কর্লে সে ছোটো জাত বলে' মাতলিনী তাকে ঘটা ছুঁতে. নিষেধ কর্ছেন। থাকোহরি সঙ্কৃতিত হয়ে অপ্রতিভ মুথে চাকরের দিকে হাত বাড়িন্দৈ নত হলো; চাকরের হাতের ঘটা থেকে ঢালা জলে হাত মুথ ধুদ্ধে সেফিরে দাঙ্গে নিজের কোঁচার কাপড়ে হাত মুথ মুছ্তে লাগ্লো; চাকর তোয়ালে এগিয়ে দিলে অত্যন্ত কুন্তিত হ'য়ে বল্লে—থাক্……

মাত জিনী তথন কঞ্চার হাতে পানের ভিবে দিরে বল্লেন—কলি, যাও, তোমার মান্টার মশারকে পান দাওগে।

থাকোহরি শজ্জিত মৃহ্বরে বশ্লে—আমি পান থাইনে। মাতলিনী তাড়াতাড়ি বরে যেতে যেতে বল্লেন—ভবে দাড়াও বাব্, মস্লা এনে দিছিছ।

মাতদিনী চলে' গেলে কৃষ্ণকলি আত্রন্থহীনা কুন্ত লভার

মতন অপরিচিতের সাম্নে দীড়িরে কৌতুক ও কৌতুহলের সলে তাকে দেখছিলো, এবং মার কাছে পালাবে কি মার আগমনের অপেকার দাঁড়াবে এই বিধা মীমাংসা কর্বার চেষ্টা কর্ছিলো। তার মতিস্থিব হ্বার আগেই থাকোহরি ইঠাৎ এগিরে গিরে উপ্ করে' ক্ষকলিকে কোলে তুলে নিলে এবং তার মুখের দিকে মুথ ফিরিরে হৈসে' জিজ্ঞাস। কর্লে— তোমার নাম কি খুকুমনি ?

ক্ষকলি থাকোহরির প্রশ্নের উত্তর না দিরে লজ্জার সক্ষোচে মুখ ফ্রিয়ে তার কোল থেকে নেমে পড়ুবার জন্ত ছট্ফট্ কর্ছে লাগ্লো, কিছু থাকোহরির বাইবেইন থেকে নিজেকে কিছুতেই মুক্ত কর্তে পার্তে পার্ছিলো না।

মাতলিনী একটা ডিবের থোলে করে' মদ্লা নিয়ে খরের দরজার কাছে এসেই মেয়েকে থাকোছরির কোলে দেখে আতিঙ্কত হয়ে' বলে' উঠ্লেন—ও কি সর্বনাশ কর্ছো বাবা! ওর পা যে তোমার গায়ে ঠেক্ছে—শিগ্গির নাবিয়ে দাও। এতে আমাদের অপরাধ হবে যে, পাপ হবে যে।

কৃষ্ণুকলি থাকোহরির কোল থেকে নাম্বার জন্ত চেষ্টা কর্ছিলই, তার উপর মাতঙ্গিনীর হঠাৎ ব্যস্ততায় অপ্রস্তুত হয়ে থাকোহরি কৃষ্ণকলিকে কোল থেকে নামিয়ে দিলে।

মাতজিনী অমনি মেয়েকে বল্লেন—মাষ্টার মশারকে পেরাম করো কেটো—মাষ্টার মশাই বামুন, তাঁর গায়ে পাঠেকেছে:····

কৃষ্ণকলি সার্কাদের সারেন্ডা জানোয়ারের মতন ব্রাহ্মণ শব্দের সঙ্গেতেই থাকোহরির সাম্নে গড় হয়ে প্রণাম করতে যাচ্ছিলো, থাকোহরি থপ করে' তাকে ধরে' আবার কোলে ছুলে নিয়ে লজ্জিত মুথে মাতলিনীকে বল্লে—আমরা বাষ্ক্রনই মা, আমরা জাতে মাহিল্প।

মাত দিনী আশ্চর্য্য হরে বলে উঠ্লেন—বামুন নও! কৈবর্ত্ত ? তবে যে কন্তা বল্ছিলেন তোমার মা কাদের বাড়ী রাধুনীর কাজ করেন।

থাকোহরি অপ্রস্তুত কৃষ্টিতভাবে বল্লে—দাসীর কাজের চেরে-রাধুনীর কাজে একটু সন্মান থাতির বেলী পাওয়া যায় আর মাইনেও বেলী মেলে, তাই মা রাধুনীর কাজ করেন। মাত দিনী শিউরে উঠে মুখ একেবারে অন্ধকার করে? বলে উঠ্লেন—সর্বনাশ! সে কি গো! লোকের জাত মারা! সে যে বিষম পাপ!

থাকোহরি ক্ষপ্রতিভভাবে বল্লে—মা ব্রাহ্মবাড়ী রাঁথেন। ব্রাহ্মরা তো জাত মানে না।

থাকোহরির এ উন্তরে মাতশিনী কিছুমাত্র আশক্ত না হঙ্কে' বল্লেন—বেক্মজানী, তারা তো থিটান। ওমা, থিটানের বাড়ী রাল্লা থাওলা! তা হলে তোমাদেবও জাত নেই—তোমরাও থিটান নাকি ?

থাকোহরি অত্যন্ত অপ্রস্তুতভাবে বল্লে—আজে না। সেথানে হাঁড়ি হেঁসেল আর কেউ ছোঁর না, আমরা সেথানে স্থপাক থাই।.....

মাতঙ্গিনী এই কথার একটু আশ্বন্ত হরে বল্লেন—তা হোক্ বাছা। কিন্তু থিষ্টানের বাড়ী তো। সেথানে তোমরা আর থেকো না। তোমরা যথন আমাদের স্বন্ধাত, তোমরা আমাদের বাড়ীতে এসেই থাকো। এথানে কলিরও কেউ থেল্বার সঙ্গী নেই, আমিও একলাটি আর পোরে উঠিনে। অপরাধের ভরে বামুন তো রাথতে পারিনে; আমাদেরই স্বন্ধাতের একটি মেয়ে ছিলো এতোদিন, ঘর সংসার দেখ্তো শুন্তো; তার মেয়ে-জামাই-এর অবস্থা হচ্ছে বলে' সে চ'লে গেছে। এথন তোমার মা এলে আমিও একজন কথা কইবার লোক পেয়ে বাচি।

থাকোহরি এই অপরিচিত দম্পতির মহৎ উদার সদয় হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে ক্বতজ্ঞ দৃষ্টিতে একবার মাতদিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ তাঁর পায়ের কাছে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম কর্লে।

থাকোহার প্রণাম করে' উঠে দাড়াতেই মাতদিনী বল্লেন—তা হলে এই ঠিক হলো তো বাবা ? মাকে নিম্নে এনে এই বাড়ীতেই থাক্বে তো ?

পিছন থেকে পরাণ-বাব্ তাঁর প্রাণথোলা সাদা সরল হাসি হেসে বলে' উঠ লেন—আমাকেও তুমি জিতে গেলে গিন্নি! আমি কেবল থাকোহরিকেই নিমন্ত্রণ করেছিলাম, তুমি থাকোহরির মা-ঠাকরুণকেও নিমন্ত্রণ কর্লে। আমরা যথম স্বজাত, পরিচর হলে একটা সম্পর্কও বেরিরে যেতে পারে চাই কি। আত্মীরের সঙ্গে থাক্তে আর বাধা কি? কি বলো বাবা ? থাকোহরি মুখে কিছু, বল্তে না পেরে পরাণ বাবুকেও প্রশাম করে' পূর্ণ প্রাণের ক্লভজ্ঞতা নিবেদন কর্লে।

পরাণ-বাবু বল্লেন—তবে তোমার মাকে নিয়ে আজই এসো, কেমন ?

থাকোহরি বিনীত মৃহস্বরে বল্লে—মা বাঁদের বাড়ী কাজ করেন, তাঁরা একজন লোক না পাওয়া পর্যাস্ত চ'লে আসা কি ঠিক হবে ?

পরাণ-বাবু খুলী হয়ে বলে' উঠ্লেন—ঠিক বাবা ঠিক। তবে যতো শিগ্গির পারো—এদো।

থাকোহরি নতমুথে বল্লে--আছ।।

পরাণ-বাবু বল্লেন—রাম্যাত্-বাব্র মতন কোরে। না যেনো। আস্বো বলে' আর দেখা নেই। তিনিই দয়। করে' পায়ের ধ্লো দিতে এসেছেন মনে করে' তাড়াতাড়ি বাইরে গেলাম; গিয়ে দেখি সে রাম্যাত্-বাবু নয়, সে বামাচরণ। রাম্যাত্-বাবু অতি চমৎকার মহাশয় লোক— নয় ?

'থাকোহরি মৃহস্বরে বল্লে--- আছে।

পরাণ-বাবু বলে' উঠ্লেন—একটা বড়ো ভূগ হয়ে গেছে হে—তার ঠিকানাটা জেনে রাখা হয়নি। তিনি দয়া কয়ে; বিজে না এলে অমন মহৎ লোকের দর্শন আর পাওয়া যাবে না। তোমার ঠিকানাটা বলো তো—

ভূমি আপনি না এলে আমি যেনো ধরে' আন্তে পাঁরি।
থাকোছরি ক্লতজ্ঞ আনন্দে লজ্জিত স্মিতমুথে বল্লে—
আমরা থাকি ৬৭।১।১এ অচিষ্কা দত্তর গলিতে নাঁলাম্বর
বন্দ্যোপাধ্যার ডাক্তারের বাড়ী।

পরাণ-বাবু হেসে বল্লেন—মতে। কথা বুড়োমাসুষের ' মনে থাক্বে না—বাইরে চলো একটু লিখে দেবে।

থাকোঁহরি পরাণ-বাব্র পিছনে পিছনে বাহির বাড়ীতে চলে গেলো। খাকোহরি চলে বৈতেই ক্ষকলি মার মুখের দিকে মুখ তুলে বলে উঠলো—ও কে মা ? ও বেশ ভালো—না ? কেমন ফদ্দা শালা! কেমন কোঁক্ড়া কোঁক্ড়া চুল মা! দাঁত গুলো চক্চক কর্ছে—পান খার না কি না! খুব ভালো—না মা ?

মাতঙ্গিনী হেসে ঘড়ি কাত করে' মেরের কথার সাঁ। দিলেন।

কৃষ্ঠকলি আবার বল্তে লাগ্লো—কিন্তু ও অতো. কোগ কেনো মা ?

মাতিশিনী ব্যথিত হয়ে করুণার্দ্র স্বরে বলৈ' উঠ্গেন— আহা গরিব, ভালো করেঁ' থেতে পার্তে পায় না·····

কৃষ্ণকলি বলে' উঠ্লো— ভূমি তো ওকে থেতে দিলে মা, কৈ মোটা তো হলো না ?

মাত দিনী হেদে বল্লেন—একদিন থেলেই কি মোটা হয় রে পাগ্লী ? রোজ রোজ খুব পেট ভরে থেলে. তবৈ মোটা হয়।

ক্ষাক্ত কলি বল্লে—ও তো এখানে এনে থাক্বে, ওরেক বোজ বোজ থেতে তো দেবে, তা হলেই ও তোমার মতন আর বাবার মতন মোটা হল্নে যাবে ?

মাত জিনী হেদে বল্লেন—হা।।

কৃষ্ণকলি গাল ফুলিরে বলে উঠ লোচনা মা, অতো মোটা বুঝি ভালো ? মোটা হলে আবার কালো কিন্তিও হয়ে যাবে ভো ? ওকে তা হলে বেশী বেশী খেতে দিয়ো না মা।

মাতঙ্গিনী হেদে উঠে বল্ণেন—আচ্ছা বৈ আচ্ছা, ওকে তোর মনের মতন করেই গড়ে' তুল্বো।

এই কথা বলুতেই মাতলিনীর মনে থাকোহরিকে ঘর-জামাই কর্বার ভবিশ্বৎ সম্ভাবনাটা বিহ্যাৎ-চমকের মতন উকি মেরে চলে' গেলো। (ক্রমশঃ)

# তক্ষশিলা

## শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত বি-এ

### ন্তুপ, বিহার ও মন্দির

তক্ষণিবার নগরত্তরের বিবরণ প্রানত হইল। একণে আমরা অন্তান্ত সৌধসমূহের বর্ণনার প্রান্তত্ত হইতেছি। এত চন্দেক্তে আমরা দর্কারপ্রথম পূর্ব্বোক্ত হবিরাল পান্তান্ত্রের দক্ষিণিদিকস্থিত তক্ষণিবার অন্ততম শ্রেষ্ঠ দৌধ ধর্মরাজিকা স্তুপ হইতে আরম্ভ করিব, এবং তথা হইতে ক্রমশঃ উত্তর, এবং তৎপরে পূর্কাভিমুখে অগ্রসর হইব।

# ধর্মরাজিকা স্তুপ বা চির টোপ

.» ধর্মরাজিকা তুপের অগ্রভাগ পূর্ববর্ত্তী ধননকারিগণ
"চিরিয়া" অর্থাৎ ভাঙ্গিরা ফেলিরাছিল; এই অর্থে ইহার
স্থানীর নাম "চিরটোপ।" তুপকে এখানকার লোকে টোপ
কহে। হণিরালের দক্ষিণ দিকে, তম্রানালার পারে একটি
সম্চ ভূমির উপর ধ্বংস-প্রাপ্ত এই বিশাল তুপটি দণ্ডারমান। ইহার চভূদিকে আরপ্ত বৃহসংখ্যক কুদ্র
ত্বুপ, উপাসনা-কক্ষ (chapels), সজ্বারাম বা বিহার
প্রভৃতি আবিষ্কৃত ইইরাছে।

## মূল স্তুপ

মূল ন্তুপটি গোলাক্তি; ইহার পাদনিয়ে চতুর্দিক
বিরিয়া একটি সুমূচ্চ 'মেথী' বা রোয়াক' (terrace);
—রোয়াকে উঠিবার জন্ত চারিদিকে চারি প্রস্থ গোপান।
ন্তুপের অভ্যন্তর ভাগ অসমান পাথরে নির্মিত, এবং
কেন্দ্র হইতে প্রসারিত ৩।৪ ফিট পুরু ১৬টি দেওয়াল
বারা দৃটীকত। এই দেওয়ালগুলি ভিন্তি-মূল হইতে
গাঁথিয়া উঠান হয় নাই, স্তুপের নিয়গাত্রস্থ বেইনীর
(berm) উপর হইতে নির্মিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ
ক্রান-ব্গে ন্তুপটির পুনর্নির্মাণ কালে এই দেওয়ালগুলি
গঠিত হয়। ইহার গাত্রভাগ বৃহদাকার চ্ণাপাথর ও কঞ্রে
মণ্ডিত। কঞ্রের উপর বিবিধ কার্ফকার্যা ও ন্তম্ভাসমূহ
ক্রোদিত; আর সমগ্র অংশ চুণ ও রংয়ে আভ্রত ছিল।
ক্রিপর গাত্রোপরিস্থ আল্লারিক ক্রোদিত কার্যা পূর্ম্ব

পার্শ্বে সর্বাপেকা অকুর অবস্থার পাওরা গিরাছে; তন্মধ্যে সর্বাধান বৈশিষ্ট্য, ইহার ভার্ব্য-বিক্তাদের (mouldings) পরিক্ষ টতা, এবং কুলুঙ্গাঞ্জলির গঠন-ভলিমা। কুলুঙ্গাঞ্জলি ছই ধরণের,—প্রথম আিপত্রাক্ষতি থিলান (trefoil arches) বিশিষ্ট, বিতীয় কুল্ল বার (portals) বেষ্টিত; ইহাদের মধ্যে একটি করিরা করিন্থীর গাত্রস্তত্ত। এই স্তৃপটি শিধীর-পার্থিরদের রাজস্বকালে নির্মিত, এবং ক্যান মুগে সংস্কৃত ও পরিবর্জিত হইয়াছিল। তৎপর ধৃঃ ৪র্থ শতাকীর সমসময়ে ইহার অংশবিশেষ পুনঃ সংস্কৃত হয়। রোয়াকের উপরিভাগের কারুকার্য্য এই পরবর্জী মুগের।

#### প্রদক্ষিণ পথ

রোয়াকের নীচে, স্কৃপের পাদদেশের চতুর্দ্দিক বিরিয়া
একটি উন্মুক্ত পথ। রোয়াক ("মেধী") এবং এই পথ,
উভন্নই প্রাচীনকালে প্রদক্ষিণ-পথ রূপে ব্যবস্থাত হইত।
ক্তিপটিকে সর্বাদাই দক্ষিণে রাথিয়া বৌদ্ধ ভক্তগণ
ইহার চারিদিক পরিক্রম করিতেন,—ইহাই বৌদ্ধগণের হীতি।

প্রদক্ষিণ-পথের তলদেশ অর্থাং মেঝে প্রথমে চুণ

এবং বালি মিশাইয়া প্রস্তুত করা হয়। ইহার অংশবিশেষ বিভিন্ন আকারের শন্তের বলর দারা অস্তুত
ধরণে ভৃষিত ছিল। ইহার উপর প্রান্ধ তিন ইঞ্চি পুরু
পুরাতন ভগাবশেষ সমিয়া যায়। তাহার উপর আবার
দ্বিতীয় একটি চূপের মেঝে তৈরী করা হয়। এই মেঝের
টিক উপরিস্থ তার-মধ্যে অনেকগুলি কাঁচের টালি আবিষ্কৃত
হইয়াছে। ইহাতে অনুমান হয়, সম্ভবতঃ সমগ্র প্রদক্ষিণপথটিই এক কালে এই টালি দারা মণ্ডিত ছিল। তাপের
পূর্বদিয়ন্ত্রী দি ডির ঠিক বাম দিকে একটি তান্তের নিয়াংশ
পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ এই তান্তের শীর্বভাগ প্রশিক্ষ
আশোক-তান্তসমূহের অনুক্রণে শিংহ-মূর্জি-শোভিত ছিল।

# প্রদক্ষিণ-পথে প্রাপ্ত দ্রব্যাদি

প্রাকশি-পর্থ-মধ্যে যে সমস্ত দ্রব্য-সামগ্রা পাওরা গিরাছে, তন্মধ্যে গান্ধার ভাস্কর্যের নিদর্শন,—অভর মুদ্রার ছত্রতলে দণ্ডারমান, সপার্ষদ বোধি সত্তের (শাক্যমূনি ?) মূর্ত্তি ক্লোদিত একথানি শিলাফলক, এবং কতকগুলি মুদ্রা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মুদ্রাগুলি সংখ্যার ৩৫৫। এগুলি প্রধানতঃ ২র এজেস, "সোটের মেগদ", ছবিছ এবং বাস্থ্যদেবের; কতকগুলি ইন্দো-সাসানার অথবা কুষান-সাসানীর ধরণের।

# স্কুত্র উপাসনা-কক্ষ মণ্ডলী।

মৃল ন্তৃপের সোপান চতুইরের বিপরীত দিকে চারিটি প্রবেশ-দার, এবং ন্তৃপের চতুর্দিক বিরিল্পা পূর্ব্বোক্ত ছোট ন্তৃপগুলির মাঝ্লে মাঝে কতকগুলি কৃদ্ধ উপাসনা-কক্ষ্ (chapels)। প্রধান ন্তৃপের দিকে সঁমুধ করিল্পা বৌদ্ধ প্রতিমা সমূহ স্থাপনেধদেক্তে এই কক্ষপ্তলি নির্দ্ধিত হইনী-ছিল। এতমধ্যে সর্ব্বপ্রাচীন কক্ষপ্তলি ধৃ: ১ম শতান্দীর শেষার্দ্ধে প্রস্তুত। এ গুলির গাঁধনি তৎকালে প্রবর্ত্তিত দ্বিবং সমান ও আকারবৃক্ত ছোট পাধ্বের (small



"কুণাল স্তুপ্"—সাধারণ দৃশ্য

মূল স্তুপের চতুর্দিক বন্ধী ক্লুদ্র স্তুপমণ্ডলী
বলা বাঁহলা এই বৃহৎ স্তুপটিই সর্ব্ধ প্রথম এই
ভূথণ্ডের উপর নির্মিত হয়। তার পর কালক্রমে এই
কেন্দ্রীর সৌধের চতুর্দিকে শ্রেণীরক্ষ ভাবে অনেকগুলি
ক্রুদ্র ক্রুপ রচিত হয়। এইরপ দশ এগারটি স্তুপ
এ পর্যান্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে 1 ক্রুদ্র স্তুপগুলি প্রথমে
গোলাকার ছিল; পরবর্ত্তী কালে ইহাদের কতকগুলির
আয়তন সম-চতুক্ষোণ বেদীযোগে বর্দ্ধিত করা হয়।
কতকগুলি স্তুপের মধ্যে, বেদীর এ৬ ফিট নিয়ে প্রোথিত
অক্টিভন্ত পাওরা গিরাছে।

diaper masonry)। খৃ: ১ম শতান্ধীর শেষ দিক হইতে ।
এই গাঁথনির মধ্যে ছোট পাথরের পরিবর্ত্তে অপেকারত বড় পাথর ব্যবহৃত হইতে থাকে। এই ধরণের গাঁথনি large diaper masonry) দ্বারা উপাসনা-কক্ষণ্ডলির সংস্কার করা হয়। তার পর কালক্রমে এই সৌধগুলি ধরংস-মুখে পতিত হইবার পর সেই সব্ ধরংসের উপর আবার অর্দ্ধ-চৌকস ধরণের ( semi-ashler style) গাঁথনি দ্বারা কতকগুলি উপাসনা-কক্ষ্ণ নির্মিত হয়। এইক্রপে আমরা শিরকাপের স্থার এ্থানেও মূল স্তৃপের চতুপার্থে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যারোলিবিত

্চারি প্রকার স্বভন্ত ধরণের গাঁথনির সমাবেশ দেখিতে পাইতেছি।

আমরা পূর্বেই বলিরাছি যে মূল ধর্মরাজিকা স্তৃণের
চতুপার্শে আরও বছসংধ্যক স্তৃপ ও উপাদনা-কক্ষ নির্মিত
হইয়াছিল। এই সকল ধ্বংসাবশিষ্ট সোধের বিস্তৃত বর্ণনা
নেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহা পাঠকগণের নিকট
নিতাক্ত একঘেরে বোধ হইবে বিবেচনার তাহা হইতে
বিরত হইলাম; কেবল কৌতৃহলোদীপক কতিপর বিষয়ের
বর্ণনার প্রান্ত হইচেছি।

দশুরমান ভক্তমগুলী সমভিব্যাহারে সারি সারি উপবিষ্ট বৃদ্ধমূর্ণ্ডি স্থাপিত। মূর্ণ্ডিগুলি বালি চুণের (stucco) নির্মিত। ভক্তদের পোষাক ঠিক ইন্দো-দিখীয় ধরণের। মূর্ণ্ডিগুলির পরস্পরের মধ্যে একটি করিয়া করিস্থীয় গাত্র-স্কন্ত। বিতীয় বন্ধনীর কার্ককার্যা মধ্যে সারি সারি হস্তা,—প্রত্যেক হস্তীর পর এক জোড়া করিয়। "ভারবাহী" মনুষ্যমূর্ণ্ডি (atlantes) স্থাপিত।

'থ' এবং 'গ' চিহ্নিত উপাদনা কক্ষন্ত। এথান হইতে আমরা দক্ষিণে ও বামে আরও বছ-



किशान-मिन्दित माधादन मृश्र

'ক' চিহ্নিত স্তুপ।

প্রদক্ষিণ-পথের দক্ষিণ দার দিয়া প্রবেশ পূর্বক মূল স্তূপটি পরিক্রম করিয়া পুন: উক্ত দার দিয়াই বাহির . হইলে অনতি দূরে একটি বৃহদায়তন স্তূপ দৃষ্টিগোচর হয় (ক)। এই স্তূপটি প্রায় ৩২ ফিট লম্বা একটি সমচতুকোণ বেদীর উপর অবস্থিত। বেদীর চারি পার্মে তিনটি করিয়া বন্ধনী (tiers)। বলা বাছল্য পূর্বে এই বেদীর উপর যথারীতি একটি বৃত্তাকার জয়ঢাক এবং ছত্ত্র-শোভিত একটি 'অভ' বা গমুদ্ধ ছিল। বেদীর উত্তর 'পার্মের্ক স্বানিয় বন্ধনীর মধ্যে,—উভয় পার্মে

সংখ্যক ধ্বংসাবলীর মধ্য দিয়া ক্রমশঃ উত্তর দিকে 
ক্রপ্রসর হইয়া হইটি বৃহৎ উপাসনা-কক্ষের নিকট উপস্থিত 
হইলাম। এতহভয়ের মধ্যে কয়েকটি বৃদ্ধ প্রতিমার 
ধ্বংসাবশেষ বিবাজিত। তন্মধ্যে প্রধান মূর্ত্তি কয়েকটি 
বিরাট দেহ-বিশিষ্ট ছিল। গ' চিহ্নিত কক্ষের মধ্যস্থ 
মূর্তিটির কেবল মাত্র পদ্বর এবং পোষাকের নিয়ভাগ 
অবশিষ্ট আছে। গোড়ালি হইতে অস্কৃষ্ট পর্যান্ত ইহার 
পায়ের দৈর্ঘ্য ৫ ফিট ৩ ইঞি। ইহাতে মনে হয়,—
মূর্তিটি প্রায় ৩৫ ফিট লম্বা, এবং কাজে কাজেই—
কক্ষটি অনুন ৪০ ফিট উচ্চ ছিল। এই সব মূর্তির

অভাস্কর ভাগ ( core ) কঞ্ব পাথরে অথবা কর্দমে, অথবা মিশ্রিত কর্দম-প্রস্তরে নির্দ্মিত। উপরে ভুধু চূণের আসের দিয় তন্মধা হটতে স্ক্র অল-প্রতালাদি ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। কয়েকটি ক্ষুত্র মৃত্তির পদের ভার্মধা কৌশল অতাক্ত চমৎকার। ভ্রমাবশেষের মধ্যে কতকগুলি মস্তক এবং হস্ত পাওয়া গিয়াছে।

#### সভ্যারাম

উপরিউক কক্ষবমের কিছু উত্তরে অনেকগুলি উচু মোটা দেওয়াল ও প্রকোষ্ঠ বাহির হইয়াছে। সম্ভব্ত:



कश्चित्रान-प्रमित्तत्र नक्का

এই অংশে বৌদ্ধ শ্রমণগণের বাসস্থান—সক্ষারাম অবস্থিত ছিল। এই স্থানের অতি সামান্ত অংশ ধনিত হইয়াছে। 'দ' এবং 'ঙ' চিষ্কিত সৌধন্তর

এথান হইতে আমরা কির্দ্ব প্রত্যাগমন পূর্বক ডাহিনে কতকগুলি ভূপের পাশ দিরা পশ্চিমাভিম্থে অগ্রসর হইরা পাশাপাশি একটি ভূপ ও একটি উপাসনা কক্ষের (ব এবং ও) নিকটে উপস্থিত হইলাম। উভরের মধ্যবভা সহীণ পথে উক্ত ভূপের গাত্রে পাশাপাশি ছইটি বিরাট বৃদ্ধমৃত্তি ধ্যান মৃদ্রায় উপবিষ্ট। উভয়ের হস্তথ্য ক্রোড়ে স্থাপিত। তুর্ভাগ্য বশতঃ ইহাদের মস্তব্দ ছইটি পাওয়া যায় নাই।

#### চৌ বাচ্চা

ইহার কিছু পশ্চিমে একটি চৌবাচ্চা। চৌবাচ্চার উত্তর এবং পূর্ব দিকে ছোট ছোট চারিটি শুপ। কুষানগণের সময় নির্ণয় সম্পর্কে এই চৌবাচ্চা এবং স্তুপগুলির একটা বিশেষ মূল্য আছে। চৌবাচচাট বিবিধ প্রকার অসমান পাধরের গাঁথনিতে প্রস্তত। উপর্বে চূণের আন্তর। উত্তর দিকে তল পর্যায় এপ্রদারিত এক-প্রস্থাস জি। এখন বিবেচা এই, উত্তর দিকস্থ 'চ' এবং 'ছ' চিছেত স্তৃপ্রয়ের ভিত্তি সিঁড়ির উত্তর প্রাস্তের উপর পর্যন্ত বিস্তৃত। কাজেই এ কথা নিঃসংশয়ে বুগা যাইতে পারে যে, উক্ত স্তুপদ্বয়ের নির্মাণের পূর্বেই टोवाकारि अवावहार्या दूरेमाहिल। विश्व टोवाकारि शः ১ম শতাকীর দিথায়-পার্থিয় যুগের পূর্বে নির্দিত হইয়া-ছিল না। কাজেই উক্ত স্তুপছয়ের গঠন-কাল কিছুত্েই ২য় শতাব্দীর পূর্বের যাইতে পারে না। এখন দেখিতে হইবে, এই স্তুপগুলি কোন্ বংশীয় নূপতিদের রাজ্তকালে নির্মিত হইয়াছিল। 'ছ' চিহ্নিত স্তাপের মধ্যে একটি ভাণ্ডের ভিতর কিছু ভঙ্গ এবং মহারাক্ষকণিক্ষের তিনটি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। চৌবাচ্চার পূর্বাদিকে উক্ত স্ত্রপের সমসাময়িক 'জ' চিহ্নিত স্তুপটির মধ্যেও হৃৎিক এবং বাস্থদেবের দশটি,মুদ্র। আবিষ্কৃত হইদ্বাছে। অত্এব প্রমাণিত হইল, এই স্তৃপঞ্লি কুষান যুগের। স্বতঁরাং তক্ষশিলায় প্রাপ্ত বছবিধ প্রমাণের স্থায় বর্ত্তমান আবিষ্কারও প্রমাণ করিতেছে যে, কুষানগণের অভ্যুদম পার্থিম্বদের পরে ब्हेग्राहिन, शृद्ध इम्र नाहे।

### 'ঝ' চিহ্নিত সৌধ

উক্ত চৌবাচচার কিছু উত্তরে একটি চতুষোণ দেবা লয়ের ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত (ঝ)। সম্ভবতঃ এই সৌধটি নির্ব্বাণোমুখ বুদ্ধের একটি প্রতিমা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে নির্দ্বিত হইয়াছিল। সৌধটির তিন ধরণের গাঁথনি দেখিন মনে হয়, ইহা তিনটি বিভিন্ন যুদ্যো গঠিত হইয়াছে ইহার মধ্যে গ্রাক রাজা জোইলাসের ২৮টি নিরসারৌং মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

#### '১৩৬ সালের' রৌপ্য-লিপি

ইহার কিছু দক্ষিণে এক স্থানে একসঙ্গে অনেকগুলি

উপাসনা-কক্ষের শ্রেণী। এতন্মধ্যে 'ঞ' চিহ্নিত কক্ষটি
বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়; কারণ, এই গৃহমধ্যে ভারতচুর্বর অক্সতম সর্বাপেক্ষা কোতৃহলোদ্দীপক একটা প্রাচীন

ক্ষয় আবিষ্কৃত হইরাছে। এই জিনিসটি রৌপ্যপাতের

উপর ধরোষ্ঠা অক্ষরে উৎকীর্ণ একখানি লিপি। একটি
শাধ্যরের পাত্রের মধ্যে একটি রূপার ভাগু ছিল; এই

চাপ্তের ভিতর উক্ত লিপিখানি এবং একটি ক্ষুদ্ধু স্থানকাটা ও ত্রুপ্রা ক্ষেক টুক্রা অস্থি পাওরা গিরাছে।
লিপিখানির তারিথ "১৩৬ সাল" (অসুমান ৭৮ খৃঃ) বলিরা

উক্ত হইরাছে। লিপি পাঠে জানা গিরাছে, অস্থিগুলি

ক্ষয় ছগ্রান বৃদ্ধানের।

# 'ঠ' চিহ্নিত উপাসনা-কক্ষ

উক্ত উপাসনা-কক্ষের কিছু দক্ষিণে, প্রধান স্তৃপের
নিকট 'ট' চিহ্নিত একটি ক্ষুদ্র স্তৃপ অবস্থিত। এই
স্তৃপটি ভিন্ন ভিন্ন বুগে সংস্কৃত ও পরিবর্জিত হইরাছে।
এই বর্জিত অংশের (ঠ) উপর গান্ধার শিল্লাদর্শে
কোদিত মূর্ভিগুলি বিশেব ভাবে দর্শনযোগ্য। এতন্মধ্য
একটিতে—গৌতম বজ্রপাণি 'সমভিব্যাহারে কপিলাবস্তু
হইতে প্রস্থান করিতেছেন—এই চিত্র অঙ্কিত হইরাছে।
বিতীয় একটিতে কণ্ঠকনামা ঘোটক স্বীয় প্রভ্র নিকট
হইতে বিদায় লইতেছে; ঘোটকটা গৌতমের পদচ্যন
করিবার জন্ম জাত্ম পাতিয়াছে, আর এক পার্মে ছল্লক
ও অক্স একটি মূর্ভি, এবং অপর পার্মে বজ্রপাণি তাকাইয়া
আছে।

#### 'ড' চিহ্নিত উপাসনা-কক্ষ

ইহার ঠিক দক্ষিণে ছি-প্রকোষ্ঠ-বিশিষ্ট একটি উপাসনাগৃহের ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। এই গৃহের চতুর্দিকে গান্ধার
ভান্ধর্যের নিদর্শন—বছবিধ প্রস্তর-ক্ষোদিত মূর্ভি পাওয়া
গিরাছে। তদুর্টে মনে হর, মূল সৌগটি এই মূর্তিসমূহ
ছারা পরিশোভিত ছিল। কাজেই এগুলি যে উক্ত গৃহের সমসাময়িক, এবং স্প্তরাং ক্ষান মুগের, তছিষয়ে
কোন সম্পেহ থাকিতে পারে না। এই স্থানে প্রাপ্ত
একটি পাধ্রের প্রদীপ গাত্রে ধরোষ্ঠা অক্ষরে "তক্ষ- শিলার অগ্র • ধর্মবাজিকা স্তৃপ"—এই কথা করেকটি উৎকীৰ্ণ আছে।

#### চৈত্য মন্দির

উক্ত সৌধের কিছু পশ্চিমে পূর্ব্ধ-অধ্যায়েলিখিত বিতার চৈত্য মন্দিরটির (Apsidal Temple) ধ্বংশাব-শেষ অবস্থিত। মন্দিরটির পরিকল্পনা অতি চমৎকার। প্রাচীন কালে ভক্তগণ অর্চনা করিবার অস্তু এই মন্দিরে একত্র আগমন করিতেন। সৌধটি কুষান মূগে নির্ম্মিত হয় ইহার পশ্চামন্ত্রী মন্তলের (apse) অভ্যন্তরভাগ শিরকাপের চৈত্য মন্দিরের মন্তলের আয় বৃত্তাকার নহে, অইকৌণিক (octagonal) মন্তলের মধ্যে কপ্তুর পাধর নির্মিত একটী অইকোণ-বিশিষ্ট অপুসের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। সন্মুথবর্ত্তী মন্তপ্তী (nave) একটী সাধারণ প্রবেশ পথ তুল্য; প্রস্থে মন্তলের একটী বাছর সমান, এবং উভর পার্মে খুব পুরু দেওয়াল বারা পরিবেষ্টিত।

#### 'ঢ' চিহ্নিত কক

উক্ত মন্দিরের কিছু দুরে, 'ঢ' চিক্তিত কক্ষটির তলদেশ ৰাংমেঝে উজ্জ্বন নীল বর্ণ কাঁচেরে টালি ছারা মণ্ডিত ছিল। এই টালিগুলি বিশেষভাবে দর্শনযোগ্য।

মূল স্তুপের পার্ষবন্তী কক্ষসমূহে প্রাপ্ত ক্রব্যাদি
মূল স্কুপের চতুস্পার্ষবন্তী উপরিউক্ত স্তুপ এবং উপাসনাকক্ষসমূহ হইতে যে সমস্ত প্রাচীন ক্রব্য সামগ্রী আবিষ্কৃত
হইয়াছে তন্মধ্যে নিম্নিধিতগুলি উল্লেখযোগ্য: —

চ্ণ-বালি ও পোড়া-মাটী-নির্মিত মস্তক; চিত্র-ক্ষোদিত
শিলা-ফলক; মাটীর শিলমোহর; পাথর, সোনা এবং
রূপার ভক্ষাধার; ক্ষাল-যুগের শেষভাগের ৫টি স্বর্ণমুদ্র।;
সাসানীয় বংশের রাজা ২য় সাপুরের (খৃঃ ৩০৯—৩৭৯)
১৫।১৬টি তাম্রমুদ্রা; করেকটি সোনার অলস্কার ও মালা;
ভগ্ন শভ্য-বলম্ব; মাটীর হাঁড়ি বাসন, লোহার অল্পক্র,
ইত্যাদি ইত্যাদি।

ধর্মরাজিকা তৃপের বর্ণনা শেষ হইল। এখন আমরা এখান হইতে পূর্বোলিখিত "কুণাল তৃপে" গমন করিব। "কুণাল তৃপে" যাইবার ছইটি রাজা আছে,—একটি সরকারী সড়ক, অপরটি এই ভূখণ্ডের উত্তর দিকত্ব হথিয়াল পাহাড়ের মধ্যবর্তী একটি সভীর্ণ বন্ধুর পথ। প্রথমটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘতর,—প্রায় ও মাইল লখা; স্থতরাং দৃর্শকগণের পক্ষে দিতীয়টিই স্থবিধান্ধনক।

#### 'क्षान खुन' महस्त्र किश्वनस्रो

ঠিক বেথানে আমাদের পূর্ব্ব-বর্ণিত শিরকাপ নগরের সমতল অংশ দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রাস্তে যাইয়া শেষ হইয়াছে, সেইথানে নগর-প্রাচীরের মধ্যবর্ত্তী হথিয়ালের উত্তর দিককার শেষ পাহাড়টির উপর এই স্তৃপটি অবস্থিত। খৃষ্টীয় ৭ম শতাস্থীতে যথন চৈনিক পরিব্রাহ্মক হিউ-এন্-সঙ্ তক্ষশিলা নগরে আগমন করেন, তথন তিনি অভান্ত সৌধের মধ্যে এই স্তুপটিও পরিদর্শন করেন। প্রাতাদ এই,

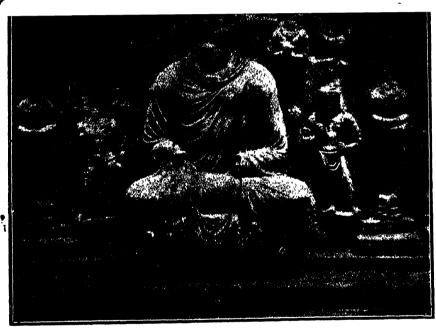

· মোহামোরাত্—স্তুপগাত্রস্থ মূর্তিশ্রেণী

সমাট অশোক তদীয় পুত্র কুণালের চক্ষ্-উৎপাটন-স্থানে আরকচিক্ত স্বরূপ এই স্তৃপটি নির্মাণ করেন। হিউ-এন্- গঙ তদীয় ভ্রমণ-বৃত্তাস্তে এই কিম্বদন্তীর উল্লেখ করিয়া কুণালের হুরদৃষ্টের কথা বিবৃত করিয়াছেন। বিমাতা তিম্বা-রিক্ষতার প্ররোচনায় কুণাল অশোক কর্তৃক রাজপ্রতিনিধি রূপে তক্ষশিলায় প্রেরিত হন। তৎপর তিম্বারকিতা অশোকের নাম দিয়া একখানা আদেশ-পত্র লিখেন, এবং সম্রাটের মুমস্ত অবস্থার তাঁহার দক্ষের ছাপ ম্বারা উক্ত আদেশ পত্র শিলমোহর করিয়া দেন। পত্রে কুণালের বিক্ষম্বেনানীরীপ অভিযোগ, এবং তাঁহার চক্ষ্ম্ম উৎপাটিত করিয়া

দিবার আদেশ লিখিত ছিল। প্রথমত: মন্ত্রিগণ উক্ত
আদেশ পালনে পরালুখ হন; কিন্তু রাজকুমার স্বাং তাঁহার
পিতার আজ্ঞা পালনের জন্ত জিল করিতে থাকেন।
আদেশ পালিত হইবার পর তিনি তদীর পদ্দীসহ দিশাহারা
হইরা প্রমণ করিতে করিতে পথ জিক্তাসা করিরা করিরা
অবশেষে তাঁহার পিতার স্থানুরস্থিত রাজধানীতে উপস্থিত হন।
তাঁহার পিতা তাঁহার কঠস্বর এবং বাশীর ধ্বনি শুনিরা
তাঁহাকে চিনিতে পারেন। অতঃপর নিষ্ঠুর এবং প্রতিহিংসাপরায়ণা মহিবীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। তথন
ব্বস্পন্ধ বুদ্গরায় গমনপূর্বক বোষ নামক ক্রনৈক বেন্দ্র

অর্থতের সাহাষ্যে দৃষ্টিশক্তি
ফিরিয়া পান। হিউ-এন্সঙ লিখিয়াছেন! বছ
অন্ধ ব্যক্তি এই স্কুপের
নিকট আগমন পূর্বক
প্রার্থনা করিত। এবং
অনেকেই পুনঃ দৃষ্টি-লাভ
করিয়া প্রার্থনামুযায়ী ফল
পাইত।

Sir John Marshall উপরিউক্ত কিশ্বদন্তীতে আহা হাপন করেন নাই। তিনি ইহাকে সাধারণ উপকথারূপে গ্রহণ পূর্বক কথিত স্তুপটির নির্দাণকাল ধৃ: এর অথবা ৪র্থ

শতান্ধাতে নির্দ্ধেশ করিয়াছেন। স্তৃপের বর্ণনা

একটি স্থউচ্চ চতুকোণ বেদীর উপর স্কৃপটি অবস্থিত। বেদীটি দৈর্ঘা উত্তর-দক্ষিণে কিঞ্চিদধিক ১০৫ কিট্, এবং প্রস্থে পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রায় ৬৪ ফিট। উত্তর দিক হইতে এক-প্রস্থায় গিড়ি প্রসারিত। বেদীটি তিনটি স্তর বা 'মেধী'তে (terrace) বিভক্ত। দর্ব্ব নিম্ন স্তরটি সারি সারি থবাক্ষতি করিম্বীর গাত্র স্তম্ভে (pilasters) পরিবেটিত। স্তম্ভ-শুলির নীচে, স্কৃপবেদীর পাদদেশে "গোঁলা এবং থাক্তাঃ ("Torns and Scotia") ধরণ্যুক্ত বিশদ ভাম্বর্য-বিশ্লাহ (mouldings)। স্তন্তের শীর্ষাপরি এক কালে দণ্ডাকৃতি কর্নিণ (dentil cornice) এবং 'ইক্টাব' সমূহ (copings) ক্রন্ত ছিল। শীর্ষভাগ (capital) এবং কর্নিশের মধ্যে হিন্দু ধরণের খাতযুক্ত অবদ্ধনীসমূহ (brackets of the "notched" variety) স্থাপিত। মধ্যবক্তা স্তঃটি সাদাসিধা; কিবল উপরে চ্ণ-বালির একটি 'আন্তর। সর্কোপরিস্থ স্তরটি নিম্নতম স্তরের স্তায়ই কারুকার্যা-থচিত ছিল; তবে দিতীয় অপেকা প্রায় তিন গুণ অধিক উচ্চ ছিল। স্তুপটির উপরাংশের মধ্যে কৈবলমাত্র ইহার অভ্যন্তর ভাগের সামান্ত অংশ বর্ত্তমান আছে। উক্ত অংশস্থিত কারুকার্যাই বছ

মধ্যে বা নিমে ভশ্ব-প্রকোটের কোন চিক্ত পাওরা যার নাই।

### वर्वर्की क्ष सुन ।

এই স্তৃপের অভ্যন্তরে, ইহার উত্তর-পশ্চিম কোণের দিকে আর একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র স্তৃপ আবিকৃত হইরাছে। ইহার গঠন-রীতি দৃষ্টে অমুমান হর, স্তৃপটি পৃঃ ১ম শতাকীতে নির্মিত হইরাছিল। সে সমর ইহার পার্শবর্তী প্রাধিকত্ব নগর-প্রাচীরটি অক্ষা অবস্থার দশুারমান ছিল। স্ত,পটি প্রায় ১০ ফিট উচ্চ, এবং অসমান চ্ণাপাথরে গঠিত; তলদিশে একটি সম-চতুকোণ বেদী। উপরিভাগ যথারীতি



মোর্হামোরাছ-বিহারের বুসাধারণ দৃশু

ভিন্নাংশ বেদার চতুর্দিকে পোওরা গিরাছে:। সেগুলির ধরণ দৃষ্টে Sir John Marshall দির্দ্ধান্ত করিরাছেন, উপরিস্থ রুরাকার জয়চাকটি স্তুপের আয়তনের অমুপাতে অতাধিক উচ্চ, এবং পর পর ৬।৭টি বন্ধনীতে (tiers) বিভক্ত ছিল। বন্ধনীগুলি অনেকটা নিয়েব স্তবগুলির স্থার সারি গাত্রস্ত এবং দণ্ডাকৃতি কর্ণিণে স্থােশভিত ছিল; আর জয়ঢ়:কের উপর যথারীতি একাধিক ছত্রযুক্ত একটি 'অগু' (dome) স্থাণিত ছিল। এই যুগের অস্তান্ত স্থাণ্য জার ব্রথানেও ভন্ম-প্রকোটটি নিঃসন্দেহ স্তুপটির শীর্ষদেশের সল্লিকটে স্থাণিত ছিল। কেন না, সৌধের ভিটির

জন্মটাক এবং 'অপ্ত' শোভিত্য। কৈবল শীর্ষত্ব ছত্রটি বিজ্ঞমান নাই। স্তুপটির অসমান গাত্রভাগ পুর্বে চুণ দান। আন্ত ক্র করত: তহপরি কারুকার্য্যসমূহ কোদিত করা হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে সমস্ত আস্তর পড়িয়া গিয়াছে।

#### সভ্যারাম

"কুণাল স্থূপে"র ঠিক পশ্চিম দিকে, কিঞ্চিৎ উচ্চতর ভূমিতে অর্দ্ধন্টোকন বৃহৎ পাধরে স্থাঠিত একটি স্থপ্রশস্ত বিহার বা সক্ষারাম অবস্থিত। সক্ষারামটি উক্ত স্থূপরই সমসামন্থিক। ইহার প্রাচীরপ্তাল স্থানে স্থানে ১৩।১৪ ফিট উচ্চ; অভ্যন্তরে সুইটি চৌক (court),—তক্সধ্যে বৃহৎটি

উত্তর নিকে, আর ক্ষুদ্রটি দক্ষিণ দিকে, অবস্থিত।
সক্ষারামের পূর্বাদিকস্থ বহি: প্রাচীরটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৯৫ ফিট,
আর তন্মধাস্থ বৃহত্তর চৌকটি প্রান্থ প্রায় ১৫৫ ফিট।
এই চৌকটি ঘণারীতি চতু: শালা আদর্শে পবিকল্লিত, অর্থাৎ
মধাস্থলে উন্মুক্ত চতুল্লোণ প্রাহ্মণ, তাহার চতুর্দিকে সমৃচচ
বারান্দা, বারান্দার চারি পার্মে সারি সারি প্রকোষ্ঠ।
প্রকোষ্ঠগুলির মধ্যে সাধারণ থিলানবিশিষ্ট বছ কুলুকী
(niches)। কুলুকাঞ্জলির ভিতর দীপধার প্রভৃতি
রক্ষিত হইত।

#### জণ্ডিয়াল

"কুণাল স্তৃপ" হইতে অবতরণপূর্বক শিরকাপ নগরের রাজপথ ধরিয়া উভর পার্শে অগণিত ধ্বংস-সমাধি অতিক্রম করিয়া আমরা নগরের উত্তর দিকে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে অবস্থিত জ্ঞান্তির মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মিউজিয়ম হইতে এই স্থানের দূবত্ব সরকারী রাস্তায় প্রায়

#### মন্দির

অতি চমৎকার উনুক্ত স্থানে একটি ২৫।২৬ ফিট উচ্চ ক্রত্রিম মাটীব চিবিব উপর, শিরকাপের দিকে সম্মুধ,ু করিয়া, এই মন্দিরটি দগুায়মান। উত্তব-দক্ষিণে ইহার দৈৰ্ঘ্য প্ৰায় ১৬০ ফিট। এই ধরণেৰ আৰ দ্বিতীয় একটি মন্দির এ পর্যান্ত ভারতবর্ষে কুত্রাপি আনিষ্কৃত হয় নাই। পক্ষাস্তরে ইহার পরিবল্পনার শহিত গ্রীদের প্রাচীন মন্দির সমুস্হর আশ্চর্যারূপ সাদৃশ্র পবিক্ষিত হয়। তবে আলোচ্য মন্দিরটৈ, গ্রীক-মাদর্শপুলভ স্তম্ভ শ্রেণীব (peristyle of columns) পরিবর্তে, খনু খন বৃহৎ গবাক্ষ্ক্ত একটি স্থপ্ত প্রাচীরে পবিবেষ্টিত। এই গবাক্ষদমূহের মধ্য দিয়া মন্<del>দিরাতা</del>স্তরে প্রচুর আলোক প্রবেশ করিত। দক্ষিণ দিকস্থ প্রবেশ কক্ষের সম্মুখে তুইটি, এবং ইহাদের সোজাস্থাঞ্জ পশ্চাৎভাগে, উভয় পার্যস্থিত চতুষ্কোণ স্বস্তব্যার (pilas-গ্রীক ধরণের স্তম্ভ ( Ionic ters) মধ্যে আর তুইটি columns) দপ্তায়মান ছিল্দ স্ত স্থাসমূহের মাথাল বা আনম্বন (architrave) স্থাপিত ছিল। প্রবেশ-ককের পর মন্দিবের সমুখ মন্ত্রপ ( pronaos), তাহা পিছনে গর্ভগৃহ (naos or sanctum)। উভয়ের মধ্যে একটি প্রশৃত্ত স্থার-পথ। সর্ব্ধ শেষে, পশ্চাদ্মগুল (opisth-

edomos)। পশ্চাদ্ মঞ্জপ এবং গর্জগৃহের মধ্যবর্তী স্থান পাথরে বাঁধানো। ইহার ভিত্তি মন্দিরের জন্দেশ হইতে প্রায় ২০।২১ ফিট নীচে পর্যান্ত প্রসারিত। ভিত্তির এতাদৃশ গভীবতা দৃষ্টে Sis John Marshall সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, উক্ত বাঁধানো স্থানের উপর একটি স্থউচ গুরুভার গম্ম (tower) স্থাপিত ছিল । মন্দিরের পশ্চাম্বর্তী মণ্ডপ্রেম্যন্ত্র সোপানাবলী সাহায্যে এই গ্রুজের উপরে আরোহণ করা হইত। এখনও উক্ত সোপানের ছইটি শ্রেণী বর্তমান আছে । সম্ভবত: আরও অন্ততঃ তিনটি শ্রেণী ছিল। অনুমান, গম্মুজ্টি-প্রায় ৪০ ফিট উচ্চ ছিল।

মন্দিরটি প্রধানতঃ চুলা পাথর এবং অংশতঃ কঞ্বর পাথরে নির্মিত। গাত্রভাগ পূর্ব্বে চূল-বালিতে আত্মত ছিল; ইগার কিছু কিছু চিহ্ন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ত্মন্তুল গুলি বৃহদায়তন বেলে পাথরে নির্মিত। এই শ্রেণীর পাথর এখানে পাওয়া যায় না, হ্মানাস্তর হইতে তাহা আনয়নকরা হইয়াছিল। স্তম্ভসমূহের পাদদেশ (base), কাও (Shaft) এবং শীর্বভাগ (capital) পৃথক পৃথক প্রস্তুর্বাও গঠিত। খণ্ড গুলি চতুকোল লোহ-কীলক হারা পরস্পার সংবদ্ধ ছিল। স্তম্ভতির পাদদেশস্থ "গোলা এবং থাত" (Torus and scotia) ধরণের ভাস্কর্য্য বিশেষ স্ক্রভাবে সম্পার নহে; তবে - "পত্র ও শ্রম্ত্র" ("leaf and dart") গ্রবং "কাটিম ও মালা" ("reel and bead") ধরণমূক্ত এবং শন্থের স্থায় কুণ্ডলী (volute) বিশিষ্ট শীর্ষভাগ বড়ই চমৎকার।

মন্দিরের মূল অংশের অন্তর্গত মাথাল বা আলছন, জিফ (frieze) এবং কর্ণিশ কাঠের ছিল, এবং এ সমুদারই, উপরিউক্ত গোলাকার স্তন্ত্ব, চতুক্ষোণ-গাত্রস্তব্ধ, এবং প্রাচীরের পাদদেশস্থ ভাষর্গা বিক্তাদের ক্রায় গ্রীক ধরণে রচিত ছিল। ছাদও কাঠ-নির্মিত ছিল। মন্দিরের মেঝেতে বহু কাঠের কড়ি, লখা লখা লোহার পেরেক, দরজার কক্ষা এবং চুণ্বালি মিশ্রিত কর্দ্মের একটি পুরু স্তর পাওরা গিরাছে। এই সব দৃষ্টে অনুমিত হয়, মধ্যবর্ত্তী গন্ধুজ ব্যতিরেকে মন্দিরের ছাদটি অধিকাংশ প্রাচ্য সৌধের ছাদের ক্রায় সমতল এবং কর্দমারত ছিল।

় এই বিশিষ্ট ধরণের মন্দিরটি কোন্ ধর্মের অন্তর্গত ছিল;— এক্ষণে ভোহাই বিবেচ্য। ইহার ভগ্গাবশেষের মধ্যে কোন বৌদ্ধ মূর্ব্ডি অথবা অন্তবিধ বৌদ্ধ নিদর্শন কিছুই পাওরা বার নাই। তৎপরে, ইহার অন্তুত পরিকরনার সহিত কোন বৌদ্ধ সোধের সাদৃশ্র লক্ষিত হর না। এই সব দৃষ্টে মনে হয়, ইহা কথনই বৌদ্ধ মন্দির নছে। এবচ্পাকার কারণে ইহাকে হিন্দু অথবা জৈন ধর্মান্তর্গত বলিগাও নির্দ্ধেশ করিবার উপার নাই। পক্ষান্তরে মন্দিরের মধ্যন্তিত ও গর্ভস্হের ঠিক পক্ষান্তরী স্কৃউচ্চ গর্কাটি বিশেষ অর্থ-ফ্রাপক। (Sir John

মার্হামোরাছর বিহার--প্রকোঠাভ্যস্তরত্ব স্তুপ

Marshall এর মতে এই গম্পটি পিরামিডের ভার ক্রমস্ক্রাপ্র বিশিষ্ট মেসোপটেমিয়ার একটি "জিকুরং" বিশেষ
ছিল। ইহাতে আরোহণ করিবার প্রণালীও তক্তপ ছিল। এই
সমস্ত বিষয় বিচার করিয়া তিনি এই মন্দিরটিকে জোরোজিয়
(পারসীক) ধর্মান্তর্গত বিদ্যা নির্দেশ করিয়াছেন। মন্দিরটি

অগ্নিদেবতার উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। তিনি বলিয়াছেন, উক্ত গল্পের শীর্ষ ভাগে দাঁড়াইয়া বিখাদা ভক্তগণ সূর্যা, চক্ত এবং অভান্ত ক্যোতিছ-মণ্ডদার শুতিবাদ করিয়া প্রার্থনা করিতেন। এই সমস্ত হইতে তাঁহাদের চিন্তারাশি ক্রমে প্রকৃতির প্রদ্রার দিকে ধাবিত হইত। গর্ভগৃহের মধ্যে পবিত্র অগ্নি-বেদা এবং তৎপার্শ্বে মঞ্চ স্থাপিত ছিল; মঞ্চ ইইতে পুরোহিতগণ অগ্নিদেবকে আহুতি প্রদান করিতেন।

এসিরীয়ার "জিকুরতে"র সজে পারসীকগণ
সমধিক পরিচিত ছিল। কাজেই ইহা খুবই সম্ভব
যে, তাহারা তাহাদের অগ্নি-মন্দির নির্মাণে উক্ত
"জিকুরতে"র পরিকল্পনা গ্রহণ করিত। পরস্ক
এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বিশেষ স্মরণযোগ্য।
গঠনরীতি দৃষ্টে মনে হয়, এই মন্দিরটি খৃঃ পৃঃ ১ম
শতাক্ষীতে সিধীয়-পার্থিয় যুগে নির্মিত হইলাছিল। সেই সমল্লে তক্ষণিলায় নিশ্চয়ই জোরোস্কিয়
ধর্মের বিশেষ প্রভাব ছিল।

সম্ভবতঃ এইটিই এপলোনিয়াসের জীবনী-লেথক ফিলোট্রেটাস বর্ণিত মন্দির। এপলোনিয়াস এবং তাঁহার সঙ্গী ডেমিস রাজার নিকট হইতে নগর-প্রবেশের অনুমতির জক্ত এই মন্দিরে অপেক্ষা করিয়াছিলেন। অক্তান্ত বর্ণনার পর ফিলোট্রেটাস লিথিয়াছেন, এই মন্দিরের প্রত্যেক দেওয়ালগাত্রে সংবদ্ধ পিত্তল ফলকের উপর পুরু এবং আলেকজ্ঞারের কার্য্যাবলী অন্ধিত ছিল। বলা বাছল্য, এই সময় তক্ষশিলা নগরী মন্দিরের দক্ষিণ দিকবর্ত্তী নিরকাপ নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। স্থতরাং এই সেময় তক্ষশিলা নগরী মন্দিরের দক্ষিণ দিকবর্ত্তী নিরকাপ নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। স্থতরাং এই সোধটিই যে ফিলোট্রেটাস-কথিত মন্দির তাহা তল্লিখিত প্রাচীরের সম্মুখেশ—এই অবস্থান-নির্দেশেই নিঃসন্দেহে প্রমাণ্ডিত হইতেছে। এই মন্দিরের উত্তর ও পশ্চিম দিকে কতকঞ্জলি স্থপ ও বিহারের ধ্বংলাবশেষ অবস্থিত; কিন্তু

সেগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। কাজেই আমরা তর্গনার বিরত হইলাম।

এথান হইতে আমরা সরকারী রাস্তা ধরিরা বামে শিরস্থ নগরের ধ্বংগাবলী এবং দক্ষিণে বহু সংধ্যক স্তূপ ও বিহারের ভগাবশেষ রাখিরা দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকস্থ হথিয়াল পাহাড়ের মধ্যবন্তী মোহামোরাছর স্তুপে গমন করিলাম।

# মোহিংমোরান্ত অবস্থান ও প্রাকৃতিক দৃষ্ট

এই স্তুপের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে যে দৃশ্য চোথে পড়ে তাহা অতাব মনোরম ৷ বামে নাতিউচ্চ পাহাড়ের উপরিস্থ কুল মোর্হামোরাছ পল্লী, দক্ষিণে কৃষকদের ক্ষেত্র রাজি, আর সমুথে সোনাথা এবং বক্ত জলপাইতক্-মণ্ডিত স্থুউচ্চ শ্রামল শৈলাবলী,—বড়ুই চমৎকার শোভা—দেখিলে প্রাণ মন মুগ্র হইরা যার। চতুর্দিকে উত্তর্গ গিরিশ্রেণী। পাদনিমে একটি কুদ্র অধিত্যকা। তন্মধ্যে এই বিশালু **স্তৃপটি অবস্থিত। সন্মৃথত্ত পাহাড়ের বন্ধুর পাদদেশে**র উপর দিয়া একবার এই অধিত্যকায় প্রবেশ করিলেমনে হয়, বহিজ্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন এক জনমান বহান প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। সংসাবের কলকোলাহল এথানে আদিয়া থামিয়া গিয়াছে। বাহিরের ঈর্বা-বেষ-কলহের পৃতি-গন্ধমন্ন দুষিত বায়ু অবিরত এই পাহাড়-প্রাচীঙ্গে প্রতিহত হইরা ফিরিয়া যাইতেছে। এই স্থানে সর্বাঞ্চণ এক স্থমহান পবিত্র গঞ্চীর ভাব বিরাজ করিতেছে। ধন্ত বৌদ্ধ শ্রমণ্গণ! धन उँशिए त श्रान-निर्दाहना निक्ष ! आत आक এই विश्न শতাকীতে, এই উরত স্বভা যুগে কোণাহল-মুধরিত জন- • বছল, নগরের আবেষ্টনীর মধ্যে শত শত তথাকথিত মঠ বা মন্দির দেখিলে বড়লোকের স্থরম্য বৈঠকখানা বা প্রাদাদ-ভবন বলিয়া ভ্রম হয় !

#### মূল স্তুপ

তুমির উপর পাশাপাশি এই ন্তুপটি ও এতংশলগ্ধ বিহার বা সভ্যারাম অবস্থিত। ন্তুপটি পশ্চিম দিকে; সভ্যারামটি পূর্ব্ব দিকে। ন্তুপটি সম্ভবতঃ খৃঃ ২য় শতাব্বার শেষ অথবা তর শতাব্বার প্রথম ভাগে কুষান যুগে নির্মিত হয়। ধর্মরাজিকা ন্তুপের ক্যায় এই ন্তুপেরও অগ্রভাগ পূর্ব্বকালে ধনলোভীরা বিশ্বতিত করিয়া ফেলে। ন্তুপের গাত্র-ভাগ নানারূপ বৌদ্ধ মুর্ত্তিতে শোভিত । মুর্ত্তিগুলি চূণ-বালিতে (Stucco) নির্মিত। দেখিয়া মনে হয়, জয়ঢ়াকের শীর্ব পর্যান্ত সমগ্র গাত্রভাগই এইরূপ মুর্ত্তিদমূহে মণ্ডিত ছিল। এখনও গাত্রন্ত গুলির মধ্যবন্ত্রী স্থানে উপবিষ্ট এবং দণ্ডায়মান বৃদ্ধ ও বোধিসন্থ মুর্ত্তি-শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্তপুলির উপরেও স্তরে স্তরের বৃদ্ধমূর্ত্তি সজ্জিত। জয়ঢ়াকের

উপরেও ঐব্লপ ছোট ছোট মূর্ত্তি স্থাপিত। স্তৃপের পূর্ব্ব দিক হইতে প্রসারিত দোপানাবলীর উভন্ন পার্ষেও ঐরূপ সারি সারি মৃত্তি ছিল। এই মৃত্তি গুলির মধ্যে সর্বাপেকা দর্শনীয় বিষয়,—ইহাদের জীবস্ত এবং সচল ভাব। এই জীবস্ত এবং সচল ভাব বুদ্ধের পার্ধবন্তী কোন কোন বোধিসন্ত-মূর্তিতে বিশেষ পরিক্ট। বুদ্ধের পশ্চাম্ভাগে বিরাজিত মৃর্ব্তিগুলি দেখিয়া হয়, মনে ঠিক যেন মেবের মধ্য হইতে বাহির হইতেছে। কোথাও কোথাও রংমের চিহ্ন অন্তাপি বর্ত্তমান আছে। আর একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়—মূর্ত্তিগুলিব অঞ্চ-সোষ্ঠব এবং কাপড়ের ভাঁজের ভঙ্গী। ইহাতে শিল্পীর হন্দ কলা-নৈপুণা এবং নিভূলি পর্যাবেক্ষণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। স্তুপের বেদীর চারিদিকে অনেকগুলি ভগ্ন মুত্ত পাঞ্জা গিয়াছে। স্তৃপের সিঁড়ির দক্ষিণ পার্ষে ইহার সমসাময়িক এই ধরণেরই আর একটি কুল স্ত<sub>ৰ</sub>প অবস্থিত।

#### সঙ্খারাম

এতৎসংলগ্ন বিহারটি স্তৃপের স্তায়ই চমৎকার। ইহাব মধান্থলে যথারীতি একটি অনাবৃত চতুকোণ প্রাঙ্গণ অ⊲স্থিত। •প্রাঙ্গণের উত্তর দিকে প্রবেশ-পথ। প্রবেশ-পথে উঠিবার জত ছই-প্রন্থ চওড়া সিঁড়ি। সিঁড়ির উপরে স্থানতিদুরে একটি কুদ্র ছার-মগুপ। . ছার মগুপের পশ্চিম দেওরালে একটি থিলানযুক্ত কুলুন্ধী। কুলুন্ধীর মধ্যে চমৎকার একপ্রস্থ মূর্ত্তি স্থাপিত, - কেন্দ্রন্থলে বৃদ্ধ, তাঁহার প্রত্যেক পার্দ্ধে চারিজন করিয়া উপাদক। দ্বার-মঞ্জপ অতিক্রুম করিলেই স্প্রশন্ত প্রাঙ্গণ। ইহার চতুর্দিকে ২৭টি প্রকোষ্ঠ (cells) স্জ্জিত। প্রাঞ্গণের মধ্য ভাগ প্রায় ছই ফিট পরিমাণ নীচু। এই নীচু অংশের উপর চারি পাশ হইতেই প্রসারিত। দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে একটি চতুদ্ধোণ মঞ্চ অবস্থিত। ইহার উপর এককালে একটি কোঠা দণ্ডারমান ছিল। থুব সম্ভব এটি স্নানাগার রূপে ব্যবহাত হইত। নীচু অংশের চতুর্দিকত্ব সমুচ্চ রোরাকের উপর ¢ ফিট অস্তর অস্তর কতকগুলি প্রস্তর-থণ্ড প্রোথিত দেখা যায়। এগুলির উপর উপরিউক্ত প্রকোর্চ-নিচরের সম্প্রতী অপ্পশক্ত বারান্দার পাখাসমূহ দঞ্ারমান প্রকোষ্ট্রপাল বিভাগ বিশিষ্ট ছিল। ইহাদের পশ্চাম্ভাগের প্রাচীরে স্তর-চিক্ (ledge ) এবং সারি সারি ছদ্র দৃষ্টে ব্ঝা যার, নিয়তল প্রার ২২ ফিট পরিমাণ উচ্চ ছল। দক্ষিণ দিকের একটি প্রকোঠের মধ্যে সিঁড়ির হইটি শ্রেণী দেখা যার। এই সিঁড়ি সাহায্যে উপর তলে আরোহণ করা হইত। নিয়তলের আনোক-পথ বা লানালাগুলি ভূমি হইতে প্রার ৮ ফিট উচ্চে স্থাপিত। জানালাগুলি শির্ধ-দিকে কিঞ্জিৎ চাপা, এবং বহিন্মুখে কথ্ঞিৎ বক্ত। কোন কোন প্রকোঠ গাত্তে ক্ষুদ্র কুলুলী দেখা যার।

বলা বাছ্যা, এই প্রকোষ্ঠগুলিতে বৌদ্ধ প্রমণুগণ বাদ প্রকোষ্ঠ ভণির অভ্যস্তর ভাগ চুণ বালির মান্তরে মণ্ডিত ছিল; কিছ কোন কাক্ষকার্যো ভূষিত ছিল বলিয়ামনে হয় না। বারান্দার প্রাচীরগুলি বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, এবং ইহার ছাদের কাঠের সাজ নানারূপ. মলভার কার্যো কোদিত এবং চিত্রিত বা গিল্টী করা ছিল। মার প্রকোষ্ঠগুলির সন্মুংধ, শ্বন্ত স্থাদের (pedestal) উপর বিশাল-দেহ বুদ্ধর্ত্তি সকল স্থাপিত করিয়া, অথবা প্রাচীর-গাত্রস্কুদ্র কুদুর কুলুরীর মধ্যে পবিত্র মূর্ত্তি-শ্রেণী প্রক্রিক্টিত করিয়া প্রাঙ্গণটির অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করা হইয়াছিল। প্রথমোক্ত মূর্ত্তিনিচয়ের মধ্যে অঙ্গনের চতুদ্দিকে 🗨 ণটির ধ্বংশ্নবশেষ পাওয়া গিয়াছে। এই মৃর্বিগুলি খৃ: ৪র্থ **অঁথ**বা **৫ম °শতান্দীতে** স্থাপিত হইয়াছিল। শেষোক্র শ্রেণীর মধ্যে বিহারের বাম দিকে এক প্রকোঠের সন্মুখস্থ কুৰুছীর ভিতর অতি স্থরক্ষিত অবস্থায় এক-প্রস্থ মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হই বাছে। কেন্দ্রলে ধ্যানমুদ্রার উপবিষ্ট বৃদ্ধদেব. ভাঁহার দক্ষিণে ও বামে কতিপন্ন পার্যচর।

এতদপেকা মৃগ্যবান একটি জিনিস, অর্থাৎ দর্বালপূর্ণ একটি স্তুপ—বিহারের বাম দিকেই আর একটি প্রকোষ্টের অভ্যন্তরে আবিদ্ধৃত হইরাছে। স্তুপটি ১২ ফিট উচ্চ এবং গোলাকার। ইহার বেদীটি পাঁচটি বন্ধনীতে (tiers) বিভক্ত। সর্ব্ধ নিম বন্ধনীতে পর্যায়ক্রমে হন্তী এবং মনুয়-মূর্ত্তি (Atlantes), আর উপরিস্থ বন্ধনী-শুলিতে পর পর কৃগুলা মধ্যে উপবিষ্ট বৃদ্ধ এবং চতুদ্ধাণ স্তুভ্যমূই স্থাপিত। অনুপের উপরিস্থ ভাস্কর্যা বিস্তাস এবং অক্তান্ত্র কালকার্যা চূল-বালি ঘারা সম্পাদিত। এককালে এ সমন্তই লাল, নীল এবং হল্দে বর্ণে চিঞ্জিত ছিল। স্তুপের 'হন্দিকার' (pedestal of the shaft of

the Umbrella) উপর একটি লোহ-নির্দ্মিত 'ষ্টি'র মধ্যে সাতটি ছব প্রথিত। ছত্রটি স্তৃপের পার্দ্মে পড়িয়া ছিলু। ছত্রগুলির কিনারা ছিদ্র-সমন্বিত; ছিদ্রের মধ্যে পতাকা অথবা মালা বাধিয়া দেওয়া হইত। এ পর্যান্ত উত্তব-ভারতে এই ধরণের যে সমস্ত স্তৃপ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে এই স্তৃপাটিই সর্বাপেকা পূর্ণান্ধ। স্কৃতরাং প্রাতত্ত্বের দিক দিয়া ইহার একটি বিশিষ্ট মূল্য আছে।

পূর্ব্ববর্ণিত সন্ন্যাসীদের আবাস-স্থান-- প্রকোষ্ঠ চৌক এবং ন্মানকক (জন্তাগার) ব্যতিরেকে মধ্যবুগের একটি বৌদ্ধ অংশনিচয় প্ৰধান ছিল—একটি (উপন্থানশালা), একটি আহার-গৃহ (উপাহারশালা), একটি রন্ধন-গৃহ (স্বগ্নিশালা), একটি (কোষ্ঠক) এবং একটি শৌচাগার (বর্চ কুটি)। আমাদের বর্ণনীয় বিহারে উপরিউক্ত গৃহগুলি প্রকোষ্ঠ চৌকুর পূর্ম দিকে অবস্থিত। তন্মণ্যে উত্তর দীমানার দমচতু দ্বাণ এবং স্থপত ককটিই সভাগৃহ। এই গৃহের ছাদ এককালে চারিটি স্তম্ভের উপর ছিল। সভাগৃহের পরবর্ত্তী কোঠ'টিই সম্ভবতঃ রশ্ধনশালা ছিল। ইগার সহিত ভাণ্ডাং-গৃহটি সংশগ্ন ছিল। দক্ষিণ প্রান্তের কোঠা হুইটি সম্ভবতঃ প্রথমতঃ •আহার-গৃহ এবং কর্মাকর্তার গৃহন্ধপে বাবহাত হইত। পরবতী-কালে শেষোক্ত গৃংটিব মেঝে ভাগ ৮ ফিট পবিমাণ উ'চু কবিয়া তন্মধ্য একটি জলাধাব নির্মাণ করতঃ ইহাকে স্থানাগারে প্রিণ্ড করা হয়। এই পরি₁র্ত্ত:নর পর আহার-গৃহটি সম্ভবত: সভাগৃহের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওটা হয়।

শুষ্টা বিষয়ে প্রাচীর ক্ষলির গঠন-প্রণাণী এবং জন্ম প্রথমণ দৃষ্টে Sir John Marshall ইহার নির্মাণকাল পুঃ ২য় শতাকাব শেষভাগে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাল প্রায় ছইশত বংশর পরে পরবর্ত্তা অর্দ্ধানি বোগে এই বিহাবের পরিবর্দ্ধন এবং সংস্কার করা হয়। বিহাবের মেঝের উপর কুষান রাজা ছবিক এবং বাহ্ম দেবের বহুদংখ্যক মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। অন্তার্গ্ত দেবের মধ্যে প্রায় অক্ষত অবস্থার বোধিশত্ব গোত্মের (?) একটি চমংকার গান্ধার মূর্ত্তি, বুদ্ধের কতকগুলি পোড়ামাটীর মূর্ত্তি, এবং শহরিশ্চন্দ্র" নামাক্ষিত গুপ্তার্গ্র একটি মোটা পাথরের শিলমোহর পাওগা গিয়াছে।

এখান হইতে আমরা ইহার এক মাইল উত্তর-পূর্ব্ববর্ত্তী কোনিয়ার স্তুপাবলীতে গমন করিব। মোর্ছামোরাছ হইতে এই স্থানে যাইবার ছুইটি রাস্তা আছে,—একটি সরকারী সম্ভক, অপরটি পাহাড় মধ্যস্থ একটি স্কার্ণ পথ। দিত্তীর পথটি অপেকাক্ত স্বল্পার্থ, এবং ইছার মধ্য দিল্লা পদরক্ষে গমন দর্শকের পক্ষে বেশ স্থকর।

# শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যার

**180** 

সেদিন প্রভাত হইতে কিরণের মনের উৎকঠা ও অশান্তি অত্যন্ত বাড়িরা উঠিল। আজ লীলা অরুণের কাছে গোপন রহস্ত প্রকাশ করিতে আদিবে। আজ কিরণের ভাগ্য-পরীকার দিন। আজ দে কিছুতে বাড়ীতে থাকিতে পারিল না। চা থাওয়া সাঙ্গ হইতে না হইতেই বাগ্র অশান্ত চিত্তে সেবাহির হইয়া পাড়ল। এখনি হয় ত লীলা আসিয়া পাড়বে! লীলাকে অরুণের সঙ্গে একত্র দেখা তাহার পক্ষে অসহ। একান্ত অসহ ব্যাপার!

\* বাহিরে আসিয়া সে তাহার নিজের কোন কাজে মনোযোগ দিতে পারিল না। ফল যাহা হইবে তাহা ত জানা কথা—সে কথা মনে পড়িলে সে পাগল হইয়া উঠে। একটা নির্জন বাগানের মধ্যে আসিয়া সে ছই হত্তে মাথা টিশিয়া ধ্রিয়া ভাবিতে লাগিল।

মানুষ বোর নিরাশার ভিতরও আশার ক্ষীণ রেথাটুক্
প্রাণ ধরিয়। ছাড়িতে পারে না। থাকিয়া থাকিয়া কিরণের
মনেও একটা অনিশ্চিত আশার আলো জাগিয়া উঠিতেছিল
—যদি সব শুনিয়া অরুণ শেষ পর্যন্ত লীলাকে তাহার সর্ভ
হইতে মুক্তি দেয়! কিরণ নিজের অনুক্ল যুক্তি ঘারা মনকে
ক্রাইতে চেষ্টা করিতেছিল যে, অরুণের পক্ষে ইহাই সম্ভব
ও উচিত। সে যাহাকে ভালবাসে, তাহাকে ছাড়িয়া তাহার
পরিবর্গ্তে অন্ত কাহাকেও সৈ কেমন কবিয়া বিবাহ করিবে?
এই যে সে, লীলাকে ভালবাসে, সে কি কোন বিশেষ
অবস্থা-চক্রে পড়িয়া গীলার পরিবর্গ্তে অন্ত কোন মেয়েকে
নিবাহ করিতে পারে? অন্ত মেয়ের সঙ্গে আলাপ হইতে
পারে, বন্ধুছু হইতে পারে; কিন্তু বিবাহ। সে ত সম্পূর্ণ
অসম্ভব!

লীলার বিলাত হইতে ফিরিয়া আসার পর তাহার সহিত প্রথম পরিচয়ের সময় হইতে সব কথা একে একে কিংগের মনে পড়িতেছিল। সে দিনের কি নিশ্চিত্ত আনন্দময়

জীবন! তথন দীলা একেবারে সম্পূর্ণ তাহারই আরত্তের
মধ্যে ছিল। সে তথন সহজেই তাহাকে নিজের করিরা দইতে
পারিত। দীলা বা তাহার পিতা মাতা—ক্যাহারও তাহাতে
কিছু আপত্তি থাকিত না। তাহা না করিয়া সে কেবল
ছেলেমাস্থি করিয়া খেলার ও আমোদে মাতিয়া কাটাইয়া
দিল। মাস্থবের জীবনে স্থোগ দৈবাৎ আসে। সে সময়
তাহাকে লইতে না পারিলে যাবজ্জীবন মনস্তাপে
কাটাইতে হইবেই ত !

কিরণ নিজের নিশ্চেষ্টতা ও মৃঢ়তার কথা ভাবির। নিজের উপর অত্যন্ত রাগিয়া উঠিল। ধরিতে গেলে সেই ত একর্প তাহার লালাকে অরুণের হাতে তুলিয়া দিয়াছে। এখন আর ুসে জন্ম অনুতাপ করিয়া কাঁদিয়া বেড়াইয়া লাভ কি ?

মাথার উপর রৌদ্র ক্রমশঃ প্রথর হইতে হইতে যথন বেলা প্রায় বারোটা বাজিয়া গেল, তথন আর বিদিয়া থাকা অসম্ভব দেখিয়া কিরণ প্রান্ত অবসন্ন শরীরটা কোন মতে টানিয়া টানিয়া ৩ছ মুখে বাড়া ফিরিয়া আদিল।

বাহিরের ঘরে অরুণ প্রের মূখে তাহার অপেকার বিদিয়া ছিল। তাহার পারের শব্দ শুনিরাই সে ডাকিতে লাগিল—কিরণ ! এসো, এ ঘরে ! আগে এগো। তোমার বলবার অনেক কথা আছে। আমি কতক্ষণ থেকে তোমার জন্ম বে বদে রয়েছি! আজ তুমি বড় দেরি করেছ কিন্তঃ!

কিরণ বরে আনিয়া অরুণের পাশে একটা চৌকিতে বিসিয়া পড়িল। অরুণের হর্ষেংফুল মুধ দেখিরা তাহার ব্যাপার ব্রিতে বেশি বিলম্ব হইল না।

অরুণ বলিতে লাগিল, কিরণ! আব্দ আমাদের ত্রন্ধনের সব বিষয় ঠিক হয়ে গেছে ভাই। লীলা আব্দ এসেছিল। সে আমার আব্দ সব কথাই বলে গ্লেছে—বদিও আমি আন্দারে অনেক দিন আগে থেকেই সব জানতুম,—

कित्रण क्षक्रजाद विश्व-कानत्व ? कि केरत कानत्व ?

অন্ত্ৰ হাসিরা বলিল—জানতুম বৈ কি । তোমাদের বর্ণনা আর কথা ভনেই ধরে ফেলেছিল্ম । তুমিও ত সব জানতে ভাই । সব জেনে ভনেও তুমি ত এত দিন আমার কোন কথাই বল নি । যা হোক, সে জল্প আমি ভোমার কিছু বলতে চাই না । লীলার /জলুরোধ—লে যে কি জিনিস, তা আমার ব্যতে বাকি আছে ? আজই সে বাড়ী গিয়ে মিঃ রায় ও মিসেস রায়কে এ কথা জানাবে বলে গেছে । তার পরে আমাদের বিবাহের আর বেশি বিজম্ব হবে না ।

কিবল নুনিস্পদ্দ দেহে চৌকির উপর হেলিরা পড়িল।
অঙ্গণের কথার উত্তর দিবার বা তাহাতে আনন্দ প্রকাশ
করিবার মত তাহার দেহে আর শক্তি ছিল না। যে শাণিত
অদি এত দিন তাহার উপরে উন্তত থাকিরা কোন্ সমরে তাহার
মাথার পড়িনে বলিয়া তাহার আশকা ও উদ্বেগর সীমা ছিল
নী, আজ তাহা নিজ রূপ ধরিয়া আঅপ্রকাশ করিয়াছে।
আজ হইতে আর তাহাকে অশান্তি ও উৎকণ্ঠার দহনে
উৎপীড়িত হইতে হইবে না! অনিশ্চিত এত দিনে স্থনিশ্চিত
হইয়া গেল! আজ তাহার সব শেব! আশা, আনন্দ, স্থ্থ
তাহার জীবন হইতে চির-বিদায় লইল! তবে আর কেন
তাহাকে লইয়া টানাটানি ?

অরুণ তাইার ভাবাস্তর লক্ষ্য না করিরাই নিজের আনন্দে निष्क विरक्षात रहेशा विनिष्ठ नाशिन-एय त्रकम प्राथिह, তাতে মনে হয়, আমাদের বিষে হতে হতে গ্রম পড়ে আসবে! আমি তাই ভাবৃছি, বিষেৱ পর এখান থেকে লীলাকে নিরে নাইনি ভাল কি মুস্থরি পাহাঁড়ে চলে যাব। গ্রমটা দেখানেই কাটিয়ে তার পর দেশে ফেরা যাবে। এর মধ্যে তোমাকে অনেক গুলো কাজ করতে হবে ভাই ! আমি ত এ পর্যাস্ত লীলাকে কিছু দিই নি। বিশ্বের সময় ওঁরা যা দেবেন, দে তো আছেই। আমার দিক থেকে। তুমি দেদিন তোমার মনের মত করে তাকে শাজিয়ে দিও। তোমার ক্রচি আছে। ভূমি তাকে অনেক দিন থেকে দেখছো। তুমি তাই বেশ ভাল করেই বুঝবে, কোন্ কোন্ কাপড়ে, কি কি গহনায় তাকে ভাল মানাবে। আমার ত চোথ নেই যে আমি সে সব বুঝতে পারবো ? আর আমার ছমি ছাড়া আছেই বা কে, যাকে এ সব কথা বলতে যাব। অট্র তোমাকেই বলছি বিরণ, টাকার

দিকে চেওু না, তথু সেদিন 'আমার লীলাকে আমার হরে তুমি মনের মতন করে সাজিয়ে দিও ভাই!

বলিতে বলিতে অঙ্গণের গলার শ্বর ভারি হইরা আলিল, সে কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল—বাস্তবিক কিরণ! এটা বড় আশ্বর্য বলে মনে হয়, বে, মান্তবের আশা আকাজ্মার যেন শেষ নেই! এই আমার দেখ—যে ছর্দ্দশা আমার হয়েছিল, তাতে আমারও এবারকার মত সবই শেষ হয়ে গিয়েছিল। যেটুকু পেরে আবার আমি মন স্থিব করে দাঁড়াতে পারলুম, তাও যে পাব, এমন কোন আশা ছিল না। তবু দেখ, আজ্ আমি কোন মতে মন স্থির করতে পারছি না। থালি আমার মনে আক্ষেপ আসছে, যদি একবার এক মৃহুর্জের জঞ্জও আমার দৃষ্টিশক্তি কিরে পেতুম! আমার লালার প্রিয় স্থলর মুখখানি আমি জীবনে কখনো দেখতে পাব না। একবার পি দিন এক মৃহুর্জের জঞ্জও লোপ পেরে বেড, সত্য বলছি—আমি কোন দিন তার জঞ্জ হঃথ করতাম না।

তাহার পর সে নিজেই নিজেকে সান্তনা দিয়া বলিতে লাগিল, বাক্ গে, যা হবার নয়, তা নিয়ে ভেবে আর কি হবে। তবু আজ এই মনে করে আমার প্রাণে শান্তি আছে যে, আমার প্রাচ্র টাকা আছে। যাকে আমি ভালবেসেছি, যে নিজে আমায় ভালবেসে, আমার জঞ্চ জীবনব্যাপী এত বড় ত্যাগ স্বীকার করে, আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, তাকে আমি যেমন ইচ্ছা হবে, তেমনি করে সাধ মিটিয়ে সাজাতে পারব, স্থাথ রাথতে পারবো,—টাকার জঞ্চ কোন দিন মনের কোভ মনে মেরে চলতে হবে না, টাকা আছে বলে এত স্থথ কথনো পাই নি, আমার সেই প্রথার যে এক দিন এমন সন্থাবহার করবার দিন আমার, তাও কোন দিন আশা করি নি। কিন্তু ক্রেণ্ডা ত্মি কোন কথা বলে না যে।

এতক্ষণ পরে অঙ্কণের চৈতন্ত হইল, যে, কিরণ এ পর্যান্ত কোন কথাই বলে নাই। সে তথন অভিমান-কুর স্বরে বলিল, কিরণ। আজ্বাতোমার কি হলো? আমার এত বড় আনন্দ ও সৌভাগ্যের থবরে তুমি আমার অভিনন্দন করলে না, কোন আনন্দ প্রকাশ • করলে না—এটা বে আমার বড়ই বেস্থরো লাগছে। তুমি ছাড়া আমার প্রস্কৃত আজ্বার বা বন্ধ কেউই নেই ত। আমি যে স্ক্রপ্রথম অভিনন্দন তোমার কাছ থেকেই পাব, আশা করেছিলুম্ন আৰু তুমি এমন চুপচাপ করে আছ কেন ভাই ?

সে চৌকি হইতে হেলিয়া পড়িয়া কিরণের হাত ধরিতে .
গিয়া হঠাৎ অভিত হইয়া গেল। সে হাত তুবার-শীতল,
অবশ, নিম্পান্দ—যেন ভাহাতে জীবনের কোন ম্পান্দন
নাই।

তথন সহসা বিহাজনকের মত একটা অম্পষ্ট সংশরের
রেথা অরুণের মনে উদর হইরা তাহাকেও একেবারে
ক্পাননহীন করিরা দিল। কত দিন—কতবার কির্ণের
ব্যবহারে, কিরণের কথার তাহার সন্দেহ হইরাছে—যে
কিরণ হব ত লীলাকে ভালবাসে; কিন্তু সে কথনো মন ।
হইতে সে কথা বিখাস করিত .না, এবং এ বিষর লইরা
িস্তা করিবার মত তাহার সময় বা অবসরও ছিল না। সে,
তথন নিজের ভাবনা, নিজের আনন্দেই বিভোর।

আজ তাহার মনে হইল, তাহার শত অমুরোধ ও
আগ্রহ সত্ত্বেও কোন দিন কিরণ তাহার ও লীলার সঙ্গে
একত্র আলাপে যোগ দের নাই। লীলার আদিবার উপক্রমেই
সে ভূত-তাড়িতের মত বাড়ী হইতৈ ছুটিরা পলাইত। লীলা
চলিরা ধাইবার পর বহুক্ষণ অতীত হইরা না গেলে সে বাঙ্গী
ফিরিত না। সে নিজে কোন দিন ইচ্ছাক্রমে লীলার নাম
মুখে আনিত না। কিন্তু অক্লণের বারবার জিজ্ঞাসার দক্ষণ
যদি কথনো সে লীলার প্রসঙ্গ তুলিত, তবে সেদিন আর
সে কথা কিছুতে থামিতে চাহিত না। লীলার কথা বলিতে
বলিতে সে যেন আনন্দে আবেগে আত্মহারা হইরা পড়িত,
তাহার সে কথা শেষ হইত না। অক্লণ সতাই অন্ধ,—সে
কোন দিন এ সব কথা পুরিল না।

এই অপ্রীতিকর বিসদৃশ ঘটনার মধ্যে পড়িয়া অফণের সমস্ত হার্সি থুনী-শুকাইরা গেল! সে কিছুক্ষণ স্তন্ধ থাকিয়া শেষে ডাকিল—কিরণ!

অরুণের সেই বেদনাপ্লুত অশ্রুক্ত কণ্ঠম্বরে কিরণের শরীরে যেন সংজ্ঞা ফিরিয়া আফুল। সে চমকিয়া উঠিয়া বদিয়া বিশিল—কি অরুণ ? কি বৈশিছো ভাই ?

কিরণ ! আমি স্বই বুঝেছি ! আমার আরে৷ আগে বোঝা উচিত ছিল, আমি নিতান্ত মূর্থ—তাই—কিন্ত কিরণ ! আমি ত অনেক দেরিতে এসেছিলুম ভাই ! তুমি অনেক আগে বৈতি তাকে ত জানতে,—কেন তাকে নিজের করে

নাও নি এত দিন। তা হবে আৰকার এ ক্রিওটি ঘটতো নাত।

এতক্ষণ যে ক্লম বেদনা বিরাট পাষাণ ভারের মত কিরণের হৃদয়ে চাপিয়া থাকিয়া তাতার খাস ক্লম করিয়া মারিতেছিল, অরুণের কৌমল সহায়ুভূতিপূর্ণ কথার তাহা গলিয়া অঞ্চরপে কিরণের নয়ন ভিজাইয়া দিল।

সে ক্রমানে চোথ মুছিরা হাসিবার চেষ্টা করিয়া সহজ ক্ররে বঁলিতে গেল, তার জক্ত আর র্থা ভেবে ক্রিক্রবে অরুণ ? আমি ঈসপের গরের থরগোসের মত দীর্ঘকাল ঘুমিরে কাটিরে দিরেছি, এখন ক্রেগে উঠে অন্ত্রতাপ করে আর কি হবে ? তোমরা ছজনে ছজনকে ভালবেসে স্থা হও, তোমানের জীবন পরস্পারের প্রেমে আনন্দে পূর্ণ হয়ে গছরে উঠুক,—আমি তোমাদের উভরের বন্ধু, তাই দেখে স্থা হই,—এখন এই আমার আস্তরিক কামনা।

অকণ বলিল, আমি কিন্তু এতে শান্তি প।চ্ছি না ভাই।
তোমার এ অভিনন্দন আমি কি মূল্যে কিনেছি—তা ত অধ্যি
নিক্ষে জানি! আমি বড় হতভাগা। আমি যেখানে যাব,
ছংখ বেদনা যেন আমার সঙ্গের সাথী হরে, আমার সংঅবে
যারা থাকে তাদের শুদ্ধ পুড়িয়ে মারবে। আমার
প্রতি তোমার এত দিনের এত যদু, ভালবাসা,
আদরের কি চমংকার প্রতিদানটাই তুমি আ্যারার,
কাছ থেকে ফিরিয়ে পেলে! এ কি হলো কিরণ।
আমি এ কি করলুম ?

কিরণ অঙ্গণ্যে ভাবপ্রবণ প্রক্ষতি ভালরপেই বৃঝিত। দে নিজের ছঃথ ভূলিয়া তথন তাহাকে শাস্ত করিবার জন্ম ব্যগ্র হইরা উঠিল।

অন্ধণের পিঠ চাপড়াইয়া সে হাসিয়া বলিল, এ কি পাগলামো স্থক হল, বল ত ? একবার মাথায় একটা কিছু চুকলেই হলো—আর রক্ষে নেই। তার পর সেই নিয়ে হাহতাল চললো কিছু দিন! আর আমার জন্ম এত ভাবনাই বা কিসের ? প্রথম আঘাতটা লাগলেই ছ দত্তের জন্ম মন মুমড়ে যায়। সেটা কি কথন বরাবর কারু মনে খাকে, না কেই মনে রাধতে পারে ? এই আরু আমায় একটু দমে যেতে দেখে তোমরা এত ভাবছো,—হয় ত ছয়াস পরেই দেখবে, একটি বিবাহ করে এনে দিব্যি ব্যবহায়, জুড়ে দিয়েছি!

ত আঁইণ বলিল, তা যদি হতো, তা হলে আর এত ভাববার কিছু থাকতো না। তুমি সেই ধরণেরই মান্ত্র কি না ? আমি যেন আর তোমার চিনি না, তাই ও-কথা বিশাস কোরবো।

কিরণ বলিল, আছেণ, ভূমি ত 'আমার বেশ ভাল করেই

চিন.—বল দেখি, আমার মধ্যে ভ-সব প্রকৃতি ভূমি কবে
লক্ষ্য করেছো ? আমি চিরদিন কাব্দের মামুয—কাব্দ-কর্ম্ম
করি. থাই দাই, আমোদ করে বেড়াই—এই পর্যান্ত।
মরীচিকার পিছর্নে হা-ছতাশ কবে ছুটে বেড়ান আমার ধাতে
নেই। বুঝুতেই ত পারছো—সেদিকে বেশি আগ্রহ থাকলে,
এতদিন আমার বিরে কোন্ কালে হরে যেত। ভূমি এ কথা
নিয়ে মিছে মন থারাপ করো না। বেলা হয়ে গেছে
আনেক। আমি স্নান-আহারের পালাটা আগে সেরে আদি,—
তার পর বলে তোমার বিবাহের বিষয় পরামর্শ করা যাবে।

দীলা সেদিন বাড়া ফিরিয়া মধ্যায় ভোজনের পর মিসেস
রায়ের ঘরে গিয়া দেখিল, তিনি বিছানায় ভইয়া আছেন,
বীণা নিকটে বিসয়া একথানা উপস্তাস পড়িয়া তাঁহাকে

শোনাইতেছে।

নীলা কোন ভূমিকা না করিয়া সহজ ভাবে বলিল, মা।
আমি ভোমাকে একটা কথা বলতে এসেছি। আমি অরুণকে
্বিশ্রুক রতে চাই, আজ ভাকে এ বিষয়ে নিশ্চিত কথা
দিয়ে এলুম।

বীণা কথাটা শুনিরা চমকিয়া উঠিয়া তীক্ষ দৃষ্টিতে - দীলার মুখের দিকে চাহিল, কোন কথা বলিল না।

মিদেশ রার প্রথমে কিছুক্ষণ হতবুদ্ধির মত চাহির।
রহিলেন—যেন কথাটা তিনি কিছুতে বিশ্বাস করিতে
পারিতেছেন না। তাহার পর বিলিলেন, অসুথ থেকে উঠে
মেয়েটার মাথা খারাপ হয়ে গেল না কি 

কি বোলছো,
আবার বল ত 

প

লীলা আবার বদিল, আমি অন্ধণকে বিবাহ করতে চাই, আজ সকালে তাকে এ বিষয় কথা দিয়ে এসেছি।

মিসেন রায় অবাক হইয়া বলিলেন—কে অরুণ 
বোবাল 
ত্তার সঙ্গে তোমার দেখা হগে কোথায় 
আরু
কোথাও কু নেই, আমরা কোন কথা জানলুম না, ভনলুম
না, তুনি একেবারে কথা দিয়ে এলে কি রক্ষী 
ত্

দীলা বলিল, তীর সম্বন্ধে নতুন করে জানবীর তোমাদের

আর কি আহি ? তার সব বিষয়ই ত তোমবা বেশ ভাল করেই জান। তার স'ল এ রক্ষ সম্বন্ধ হওয়ার বিষয়েও তোমাদের কোন আপত্তি ছিল না। যা নিয়ে তোমরা গোল করছিলে, আমার তাতে কোন অমত নেই। আমি ত তথনি তোমাদের বলেছিল্ম, তার অন্ধ্য আমার মতে বিবাহ ভলের কারণ হতে পারে না।

মিষেস রার অসহিষ্ণুভাবে বলিরা উঠিলেন, ও-সব কথা এখন যেতে দাও। আমি বা কিজ্ঞাসা করছি, তার উত্তর আগে চাই। সে এখন আছেই বা কোথা, আর তোমার সঙ্গে তার এত ঘনিষ্ঠতা কবে থেকে আর কি করেই বা হলো ?

লীলা এবার একটু বিব্রতভাবে বলিল, সে বসন্তপুরে কিরণের বাড়ীতে আছে, তোমরা সকলেই ত সে কথা জান! আমি সকালে বেড়াতে যাবার সময় মাঝে মাঝে তার সঙ্গে দেখা করতুম।

বীণা লীলার এ ছঃসাহসের কথা শুনিরা লক্ষার লাল হইরা উঠিল! কিরণের বাড়ী? যেখানে একটা মেরের সংস্রব নেই, সেইখানে শুর্মু অরুণ আর কিরণের কাছে সীলা যাওরা-আসা ক্রিত? ছি! ছি! কি লক্ষা ও দুণার কথা।

মিসেস রার প্রথমটা বিশার ও ক্রোধে ক্রমবাক্ হইরা রক্তিম নরনে লালার দিকে চাহিরা রহিলেন ৷ এ মেরেটা বলে ক্লি ? তাঁহার বাড়ীতে তাঁহার নিজ কন্তার ছারা এসব কি লক্ষা ও কলঙ্কের কাজ হইতে আরম্ভ হইল ? এ কঞ্<sup>ন</sup>্ যদি প্রকাশ হয়, তিনি সমাজে মুথ দেখাইবেন কিরুপে ?

প্রথম উত্তেজনার তুই এক মুইর্ছ কাটিয়া গেলে তিনি সবেগে বিছানার উপর উঠিয়া বিদ্লেন। বল্লেন তুমি আজ এ সব কি যে বোলছো, আমি ত কিছু বুঝে উঠতে পারছি না! তুমি—তুমি একা বসস্তপুরে কিরপের বাড়ী অরুপের সঙ্গে দেখা করতে যেতে? এ যে কি করে সম্ভব হতে পারে, তা ত আমার মাধার আসছে না!

লীলা বলিল— মসম্ভবই বা কেন হবে—তা-ও তো আমি
কিছু বুঝি না! তোমরা হন্ধনে কথাটা শুনে পর্যান্ত এমন
ভাব দেখাচ্ছ—যেন কি একটা কিছুত-কিমাকার কাণ্ড
ঘটেছে। তোমাদের ভাব-গতিক দেখলে সহক মান্তুরের মাধা
ধারাপ হয়ে যার!

মিদেস রান্ত সর্বোষ্টে বলিলেন—আবার এর উপর তেক করতে লক্ষা হচ্ছে না ? অবাধা নিল্লক্ষ মেরে! সমাজে আমার মাণাটা ভূবিরে দিলে একবারে! কিরণের বাড়া! যেথানে কেবল কতকগুলো পুরুষ মানুষের জটলা—একটা আন্ডাথানা বলেই হন্ন, সেধানে কোন ভদ্রণোকের মেরে গিরে দাড়াতে পারে কথনো ? নিজের মান-সন্তম বলেও কি একটা জ্ঞান-চৈতক্স নেই ? তাই দিন কতক ধরেই দেখছি, যেখানেই যাই, মনে হন্ন মেরেরা কি একটা কথা নিয়ে কেবলি কাণাকাণি, হাসাহাসি করছে— আমান্ত দেখলেই সব অমনি চোথে চোথে ইসারা করে চুপচাপ! আমি বলি, কিনা-কি! আমি ত জানিনি যে আমারই গুণের মেরে কীর্তির ধ্বকা ওড়াচ্ছেন! কি ঘেলার কথা! ছি! ছি! ছি! মনে হলে আমার মাথা কাটা যাছেছ়।

• এক নি:খাসে এতগুলি কথা বালয়া মিসেস রায় হাঁপাইয়া
পাড়লেন। বিষম ক্রেন্ধ ও লজ্জার তাঁহার মূর্চ্ছাঁ আসিবার
উপক্রমুহইতেই তিনি তাড়াতাড়ি টোবলের উপর হইতে
শ্বেলংসল্টের শিশিটা লইয়া সজোরে তাহার আল লইলেন!
তাহার পরে রুমালে ঘর্মাক্ত ললাট ও মুথ মৃ্ছিয়া একট্
প্রেক্তিস্থ হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বালা একথানা •
পাথে লহয়া মাকে বাতাস করিতে লাগিলেন।

শীলা বিষম বির্জিন্ত ও রাগে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া মুনে মনে ফুলিতেছিল। মিদেস রায় ক্ষণকাল পরে তাহার দিকে চাহিয়া আবার আরম্ভ করিলেন—এই যে বাড়াতে আরো ইক্টা মেয়ে রয়েছে—কই, কথনো তার জন্ম আমাকে কোন দিন একটা কথা ভনতে হয়েছে ? সমাজেও আরো পাঁচটা মেরে আছে, কিন্তু এ রক্ষ বেয়াড়া ধিকা মেয়ে আমি কথনো দেখিনি ৷ মিদেদ দত্ত এখন কলকাতায় আছেন, তাই আমি এতদিন তোমার এ সব কীন্তির কথা জানতে পারি নি। তিনি পাঁচ যায়গায় যান, সব থবরই তাই আগে তাঁর কাণে আংদে। এখন এই যে কথাটা সমস্ত সংরময় লোকের মুখে মুখে রটনা হতে লাগলো, কার মুখে হাত চাপা দেওয়া যাবে, তাই শুনি ? আমি বছকাল থেকেই জ.নি, যে, এই মেরের জন্মই আমার কোন দিন ঘরছাড়া হতে হবে। অবশেষে ঘটলোও তাই ! বীণা ! তোমার বাপকে ডেকে আন, তাঁক সব কথা বলি আগে। এর কিছু বিহিত করেন তে কক্ষন, না হলে আমি এ বাড়ী ছেড়ে চলে যবি! তাঁর আদরের মেরেকে নিরে তিনে থাকুন । আমার মিজের বাড়ীতে আমার একটা কথা চলে না—আমি যেন বাড়ার বিরেদের সামিল। বাইরের লোকে ত তা বুঝবে না— তাদের কাছে এ সঁব কান্ডের যত কিছু লজ্জা অপমান সব আমাকেই পোহাতে হয়।

বাণাকে আর মিঃ রাষ্ত্রক ডাকিতে হইল না। মিসেদ রায়ের উক্ত স্বর ও গোলমাল শুনিয়া তিনি নিজেই স্বরের ভিতর আদিয়া দাঁ.ড়াইলেন। মিসেদ রায়ের সম্মুখ লাজিকে ওভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া ব্যাপার বুংঝতে তাঁহার বেশি বিলম্ব হইল না। তিনি বলিলেন, এত গোলমাল কিদের ? লালু মা, আজ আবার কিছু করেছ নাকি ?

তাঁহাকে হাসিমুখে কথা বলিতে শুনিরা অনলে থেন

ম্বতাস্থতি পড়িল। নিম্নেদ রায় বলিলেন, তোমার লালু-মাকে 
নিমে তুমি থাক, আমার মেরে নিমে আমি বেরিয়ে যাছি। 
আমাদের মত মন্দ লোকের এখানে ত স্থান নেই। উনি

এলেন তামাদা করতে—এত বেয়াদবি আমি দল্ল করতে
পারবো না। এতে দব মেয়ে আম্বারা পাবে না।

মিনেস রায় উঠিবার উপক্রম করিতেই মি: রায় বলিলেন, আরে যাও কোপায় ? কি হয়েছে তটে তনি না সাগে ?

মিসেস রার বলিলেন—শুনবে আর কি ? তোমার
শিষ্ট শাস্ত মেরে অরণ ঘোষালকে বিরে করবেন, কথা দিরে
এসেছেন! আমরা আর কে—আমাদের তাই এত দিন
কোন কথা বলা দরকার মনে করেন নি। সে বসস্থপ্রে
কিরণের বাড়ী গাকে। সেইখানে রোজ ঘোড়া ছুটিয়ে উনি
তার সঙ্গে আড়া দিতে যেতেন। তোমার চোপে ত
শিছুতেই দোষ নেই! তবে সমাজের লোকেরা অত
উনার আর বিছ ন্নর তো! কাজেই কথাটা নিয়ে বেশ
চর্চ্চা আরম্ভ হয়েছে—আরো হবে। কার মুখ বন্ধ করবে
ভূমি ? জ্লের মেরে বলে কেউ কি ছেড়ে কথা কইবে ?

মি: রায় এ কথা শুনিরা অতাস্ত বিশ্বিত নেত্রে শীশার মুখের দিকে চাহিলেন — এ আবার কি কথা ! তাঁহার মনে বিশাস ছিল—তাঁহার আদরের শিলির ক্রুরিয়াই বাড়িয়া উঠিতেছে।

্র কথা কি সত্য লিলি ?—মি: রার অতিশর গন্তীর মুখে লীলার প্রতি দৃষ্টি ফিরাইরা জিজ্ঞানা করিলেন।

গীলা শুধু বলিল—মা সত্য কথাই বলেছেন!
বেশ! তবে তুমি আমার, সঙ্গে লাইত্রেরী ঘরে চলে
এলো—সেইখানে সব কথা হবে!

ৡইজনে লাইত্রেরাতে আসিয়া বসিলে, মি: রায় কক্ষ-দার কন্ধ করিয়া দিয়া বলিলেন — এইবার গোড়া থেকে সব কথা লংশকৈ শুছিরে বল তো? আমি যে কিছু বুঝতে পাচ্ছি না!

লীলা এতক্ষণে একটু শাস্ত হইয়া তাঁহাকে একে একে দব কথা বিলিয়া চলিল। যথন সে অরুণের ভুল সংশোধন না করিয়া নিজেকে বালা বলিয়া চালাইবার কথা বলিল, মিঃ রাম্ন তথন সেইখানে উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—এইখানে ভূমি বিষম ভূল করেছ লিলি। এ কাজ কিছুতে ভোমার উপযুক্ত হয় নি। যাক—তার পর ৪

লীলা আবার বলিতে আয়স্ত করিল। সব বলা শেষ হইলে মি: রাম বলিলেন—যাক্ সব ভালো বার শেষ ভালো। তার সম্বন্ধে কোন দিন তোমার ক্লান্তি বা অবসাদ আসবে না—এটার বিষয় ভূমি স্থির নিশ্চম তো ? ্লীলা বিশিল, আমি ও বলেছি—্সে অসহায় অদ্ধ বলেই আমি তাকে ছাড়া অসম্ভব বলে মনে করি! সে লভ কিছু আটকাবে না।

মিঃ রার বিশিলেন, বেশ, তা হলে আমাদেরো এতে আপত্তি করবার কিছু নেই। তোমার মাকে আমি বুঝিরে ঠাও করবো। তবে তুমি আর দেখানে এ-ভাবে যাওরা আসা কোরো না। সমাজে একটা কুৎসার অবসর দেওরা আর মার মনে বুথা কষ্ট দেওরা কি ভালো? এ ওলো তোমার এখন বুঝে চলা উচিত।

লীলা বলিল, বাবা! তুমি জ্ঞান না, আমার সেধানে যেতে ছ' এক দিন দেরী হলে সে কি ব্যাকুল হয়ে ওঠে! তাই—

মি: রায় বাধা দিয়া বলিলেন, কিছু ভেবো না, আমি সব
ব্যবস্থা করবো। সেই দিনই সন্ধ্যায় মি: রায় বসস্তপুরে
গিয়া অফ্লকে পরম স্থাদরে নিজের গৃহে আনিয়া
রাখিলেন। তাহার পর হইতে কিরণকে পাটনা সহরে
আর কেহ দেখিতে পাইল না।

/ ক্রম**শঃ** )

# অতৃপ্ত কামনা

## ঞীদিলীপকুমার রায়

(. > )

এ স্বর্ণনিঝরপাতে হৈমন্তী সন্ধ্যার,
তব্দ নীলাকাশে ঐ রঞ্জিত ছারার,
বঙ্গ মেঘ সনে এ কি তব লুকোচুরি
বীড়ারক্ত হোলিখেলা! অলোক-বাঁশরী
কম্পা মূর্ছনার কারে দের হাতছানি!
কোন্ দরিতার পানে চাহিয়া না জানি
সত্ক আরক্ত-ওঠ ঐ মেঘমালা!
কার চুম্বনের আশে একান্ত নিরালা
কনিকুঞ্জে প্রতীক্ষামন্ত গোলাপ-ক্লিকা?
কোন্ প্রিয়তম-স্পর্শে হরিত লাবিকা
কালকে জিলার গ কার আবাহন তরে

ন্তবক-বিনম্র প্রস্থন আবেশ ভরে
আর্দ্ধ নিমীলিত দলগুলি হহে মেলি
এ প্রদোষ-মানিমায় ? কার সনে ধেলি
ভ্রমর মধুণ মব রন্দ করি পান
নীরব-শুল্পন বসে ও বলুলে ? প্রাণ.
তক্রাশ্রুত যেন কুনোন অমূর্ক্ত সঙ্গীত
শীকরপরাগগদ্ধে বৈরাগী— ঝদ্ধুন্দ উদ্ভান্ত আপনাহারা; চিত্ত পূর্বসাধে
উৎকর্ণ পিইতে কোন অফুট বৈভয়ে
বর্ণে, গদ্ধে, রূপে ঝিল্লী বিহন্দের ভবে। (·૨ )

চিত্র, রেখা, গভিবেগে এ কি ইন্দ্রদালে রচ তুমি যাত্রকরি ৷ নীল অন্তরালে **द्राय्थ मुकारम (कान् भामाम क एनि !** ·বাহার ই**লিতে বিশ্ব**দৌল্ব্য নিষেবি' ও রাঙাচরণে লুটি' নিত্য নেয় রূপ নব নব ছলে অহর ছা অপরপ স্ষ্টিথেলা হে প্রকৃতি বর্ণগরিমায় খেল তুমি! চিরদিন যে তব খেলায় ছাতির ক্লিঞ্চ নব নব পড়ে ঝরিং তব প্রতি আবর্তনে ৷ ও দেহবল্লবী হ'তে প্রতি হেলনেতে প্রতি ভঙ্গিমায় কি স্থমা পড়ে ফাটি উধায় সক্ষ্যায় करा करा नव करा ! कि वर्ष उर्पत চিরপুরাতন—চিবনুতন! নারব , অশাস্ত এ প্রাণ মম গৃঢ় সঙ্গোপনে চাহে—এ অঞ্জাল ভারি বিশ্বিত প্রেক্ষণে ও অমৃত-ইক্তলাল করিবারে পান আকঠ; পিয়াদী মোর বঞ্জিরুপরাণ অভিথি হইতে তব নাল নিম্ন্তৰ্ণে যেথা এ পার্থিব কোলাচল নাহি স্থনে; যেথা ক্ষুদ্র কাড়াকাড়ি, নিনাদ মুখর অভিযোগ-অনুযোগ-ঈর্য:-বেষ-স্বর নাহি পশে; যেথা শুরু অম্বরের স্থির षाखन-दिवा ७ दि स्वावादियन ললিত লছরী গেয়ে যায় কলোলিয়া; ্রেখ্য উপএকি সর্ব তৃষ্ণারে ব্যাপিয়া উদাত্ত ভমক তার নির্ঘোধি' শধীর হৃদ্ধে নিথর করে; ধেথায় নিবিড় বিরাজে পূর্ণতাননে আপন মৃতির অরপ রূপের ধ্যানে ; যেথায় স্মীর তির-মলয় ভিরাম; যেথায় চঞ্চ সমাহিতে নিবেশিয়া আপন উচ্ছণ গতির শ্বতোবিরোধ বিরাজে গম্ভার ুপ্রশাবে বরিয়া ; যেথা উদ্বেল, বধির

ব্যস্ততা প্রতিষ্ঠামাঝে আপনা বিশীরে বিলসে সে জ্যোতিখন আশ্রয়ের ছাঙ্গে শাস্ত চিরদিন।

( o )

মোর পরাণ অবোধ সংস্থারের শত লক্ষ বাধা প্রতিরোধ-বাঁনেতে ব্যথিয়া শিব—অম্বেষ্, ব্যাকুল আশ্রয় লভিতে চায় কোনও স্থবিপুরু লীলোচ্ছল বেলা'পরে অথবা গছনে ;— যেথা নাহি মবতের কণ্টক-চারণে পদে পদে क्षठ छत्र , यथा नाहि मौभा শুধু কান্ত কান্তারের মুক্ত মধুরিমা স্বাগত সম্ভাষে পান্থে ; উচ্চুসিত ধারা হাদয়ের প্রতিহত হ'য়ে পথহারা যেথা নাচি হয়; খেথা জল্ধি-স্তনিত তারালোক রচে গীতি মুগ্ধ অতক্রিত সমুদাত্ত সাঙ্গহীন রেশে চিরদিন প্রকাশে-আপনহারা - স্বতঃ অন্তর্লীন মন্ত্র অন্তর্গু হ্বরে; যেথায় যৌবনে হারাই-হারাই-তাস সত্ত জীবনে ক্বপণ না করে; বক্তদোল পিছে জরা নাহি অনুসরে ; বিন্দুসম জ্যোতি ত্বরা বিবর্ণ না হয় যেথা তমিশ্র-আঁধার-ব্যাদিত-বাঁদান-গ্রাদে , স্নেহের যেথার \* শুত্র নির্মালন জ্যোতি অতৃপ্তি ছায়ায় ক্ষণে কণে নহে রাছগ্রস্ত; ভালবাসা যেথা দীপ্ত আপন গৌরবে; প্রেম-আশা দাবীর অঙ্কুশমুক্ত-ব্যবিশ্বা আপন বিশ্ব ধারাসার—যেথা বড়; নিম্পেষণ প্রেমাম্পদে শৃঙ্খলে বাধিতে যেখা হেয়; হিংসার কামনা থেখা নিত্য অবজ্ঞেয়;— কাম্য এ জীবনে—শুধু উৎসারিত দান আপনা বিলানো; প্রভূত্বের অধিষ্ঠান প্রেম-সিংহাদনে যেথা অসম্ভব ; ভাষ মিলন্ শিশ্বরে যেখা নাহি েয় রয়

সদা বিভাবিকা সম; যেখা অবসাদ
উৎকৃত্তিত হারাবার নাহি সাধে বাদ
প্রাপ্তি-সার্থকতা সনে; পরাভব-ভন্ন
যেখা হুই কীট সম না জড়ারে রন্ধ
প্রতি করমালো শুর ; শুরু মুক্ত প্রাণ
উড়ে চ'লে বার গেরে পূর্ণতার গান
দিগন্ত বিতত গীলাক্ষেত্র মাঝে তার
মুক্তির আনন্দে, পাথা মেলিরা তাহার
উপেক্ষি' বন্ধর ভার ;—যে মাধ্যাকর্বণ
মুমুক্তরে ধরাপানে টানি অমুক্ষণ
সাধে শক্তি-অপচন্ন বিজয়-গৌরবে
সদাই করিতে থক্ব জড় পরাভবে।

(8)

জীবনদেবতা! মোরে সত্য কহ্, স্বপ্নঘোরে রচি আমি কিগো শুধু মায়া মরীচিকা 📍 স্ট্রিজত-আলেয়া 🔈 তার এ রঙীন কল্পনার মোহজাল—আকাশকুস্থম, কুহেলিকা ? রচি,—দে বেস্থরো গীতি ? - স্বপ্নছন্দে যাহা নিতি বিশ্রদ্ধ নির্ভর -- আশাহতেরই প্রলাপ ? ধূলিজালে পরাভব সভ্য-শুধু অগৌরব, ু চ্যা কামনার 📍 প্রেম-উৎস 🛮 অভিশাপ 📍 পীযুষের অপচয়, 'দৈবছের পরাজর, গড়া ধূলিদাৎ, আঁথিলোর-অপমান, এই কি বাস্তব 🕈 আর এ कुक यवनिकात নেপ্থো নাহি কি কোনও শ্রেষ্ঠতর গান ? ৰাহা কিছু উপহদি' সোনালি বিখাস, থসি' চাহে দলিতে মরতে স্বর্গ-বিরচন,---যাহা কিছু অঞ্দার, বন্ধ, জড়, বস্ত্রদার, সেই ওধু সত্য—আর সকলই স্থপন ? ( .)

'নহে নহে কভু নহে,'— জীবনবিধাতা কহে,
'ও নীল অবগুঠন-অস্করালে রাজে
'উদ্ভাসিত সমুজ্জল জ্যোতির্লোক অচঞ্চল
'যেধার হৃত্তাত নিতি বেই অপার্থিব গীতি
পৃথীতে শরীরী হয় ছন্দে নব নব,

'তাই মুরলী বাশিতে 🗼 মুর্জ্ত নিতি কণগীত এ ; ক্লিপে, রসে, গদ্ধে, ক্লপ-অভীত বৈভব তাই শিল্পী ব্যগ্ৰ ধাৰ 'ফাটিয়া পড়িতে চায়; 'রেথার বন্দিতে সেই অরূপ আভাষ যে 'চ্ছিদিত কণ্ঠ ছেম্বে 'তাই শুণী ওঠে গেৰে 'নেই পলাতক জ্যোতি হর পরকাশ ;১.. অকুগ মিলন টানে 'ভাই নদী সিদ্ধুপানে 'ছোটে রণি' ভুনি' প্রাবে বিবাগী নুপুর, ভাষায় লালাবিলাসে 'তাই পাখী নালাকাশে 'টানে এ মাটির কান্না,—উনানি মধুর 'তাহার উধাও গানে; তাই বাণা কলতানে 'আভ:বে মরতে সেই মুর্চ্ছনা মেথলা সমাপ্তিহীন আসার व्यश्र्व भूतात, यात 'করে ত্রিদিবেও ধ্বনিসম্পাতে উতলা; इत्म वार्व अक्ष ब्रिक 'মুকুতাসম্ভার থচি' 'উদ্ভাদে চিত্তেরে কবি সেই জ্যোতিরেশে;— দে আদর্শে ৬ঠে, পড়ে, মর্ছে নর স্বর্গ গড়ে ় 'তবু থোঁজে মুক্তি বন্ধনের ছন্মবেশে।' ( )

নীলবিতানে মহিমা নেপথ্যে বুঝি নীলিমা! আবরি বাজাও তবে অচিনের বাঁশি ? বৰ্ণচ্ছটা তানে হিয়া অসীম-পরশ দিয়া প্লাবি' নিজি কর তারে বৈরাগী উদাসী ? আসন পাতি নীলেশ ! সীমার অসীম রেশ অনতে ব্যাপিয়া বুঝি বিরাটের গানই ভব স্থপুরের ক্রান বাজায়ে মোদের এ কাণে ভূলোকে ধ্বনিয়া ভোগো গ্যালোকের বাণী ? স্থার ৷ বুঝেছি মায়া, নহে কলগোকচ্ছায়া! পুত মাহেন্দ্র লগনে যে আলো উদ্তাদি' ওঠে হেথা— রূপকার রূপদানেতে তাহার মর্ক্তা মানবেরে করে অমর্ক্ত্য-বিলাসী। ধরা দের এ ধরাতে ৰপ্নে, প্ৰেমে, সুষম:তে আলোকপুরার সেই প্রাণারাম হাদ, বাস্তবের হাহাকার হিল্লোলিত জ্যোতি থার ) ভেদিয়া প্রভায় করে অমা-তমোনাশ। নহে এ কবিকল্পনা বর্ণদার আলিম্পনা স্বপ্ন কলনার বাণী নহে মরীচিকা মানব অরূপ-বরে রূপে যে স্থা না করে স্থলি' তারে করবান্যে পরে জরটাকা।

ভাৱতবর্ষ



সাকা

শিল্পী—মহম্মদ আবদার রহমান চঘ্তাই

[ Bharatvarsha Halftone & Printing Weirks...

# আজমীর ও পুষ্কর

### **এ**বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ

দিল্লী হইতে রাত্রি আটটার সমন্ন ট্রেণে উঠিলাম, পরদিন সকালে আজমীর পৌছিব। ফাল্কন মাস হইলেও সেদিন বড় ছর্যোগ ছিল। রাইদিনা হইতে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া দিল্লী রেল ষ্টেসনে কি করিয়া পৌছিব, তাহাই চিস্তার বিষয় হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে ট্রেণে উঠিবার সমন্ব বেশী বৃষ্টি হয় নাই। ট্রেণে উঠিবার পর বৃষ্টি আরম্ভ হইল। গাড়ীর ছাদ কুটা ছিল—গাড়ীর মধ্যেও একটু একটু বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। গাড়ীতে আর কেহ ছিল না। যেদিকে

শস্তব হ্রদ পর্যান্ত গিরাছে।. শস্তব হ্রদ লবণের ক্ষম্র বিখ্যাত।
এখান হইতে প্রাভূত পরিমাণে দৈশ্বব লবণ ভারতের সকল
হানে চালান দেওয়া হয়। গাড়ী যখন কিষণগড় ট্রেসনে,
পৌছিল, তখন বেশ সকাল হইয়াছে। ঝাড়ীতে বসিয়া
সহরের সুগঠিত সাদা বাড়ীগুলি দেখিতে পাইতেছিলাম।
নগরের বাহিরে ছোট ছোট পাহাড়ের ধারে কয়েকটি
বাললো বাড়া দেখিলাম। আমরা রাজপুতানার মধ্য দিয়া
যাইতেছিলাম। ছই পাশে অমুর্বর প্রান্তর ছোট ছোট



মেও কলেজ, আজ্মীর

বৃষ্টি পড়ে না, সেই দিকে বিছানা সরাইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম।
শেষরাত্রে জয়প্র ষ্টেশনে ঘুম ভাঙ্গিল। গাড়ীর ধারে পাঙা
আসিয়া দাঁড়াইলেন; বলিলেন, এখানে নামিয়া গোবিন্দজী
দর্শন কবিয়া যাইবেন। জয়পুর অতি স্থন্দর নগর, একজন
বাঙ্গালী এই নগরের নক্সা করিয়াছিলেন। এখানে ভাল
ভাল মন্দির আছে। এজস্ত জয়পুর দেখিবার বিশেষ ইছা
ছিল। কিন্তু একটি ছেলের শরীর অস্ত্রুছ ছিল; এজস্ত
এবার জয়পুর দেখা হইল না। ফুলওয়ারা জংশনে অনেককণ
গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল। এখান হইতে একটী শাখা রেল

গাছ বা গুল্মে আবৃত। প্রান্তরের মধ্যে কথনও কথনও হরিণের দল দেখা যাইতেছিল। মাঝে মাঝে পাহাড়, পাহাড়ের উপর গাছপালা প্রার নাই। এই সকল পাহাড় আরাবল্পী গিরিশ্রেণীর অন্তর্গত। বেলা প্রায় আটটার সময় আমরা আজমীরের নিকটে উপস্থিত হইলাম। আজমীর প্রায় চারিধারে পাহাড় দিয়া খেরা। পাহাড়ের অন্তরাল দিয়া ট্রেন চলিল। প্রভাতের জ্ঞালোকে বছ স্থগঠিত গৃহপূর্ণ নগরটি অতি স্থলর দেখাইতেছিল। নগরের পাশেই পাহাড়ের উপর ছর্গু দেখা যাইতেছিল। অবশেষে ট্রেন এইসমে

আসিয়া দাঁড়াইল। টেসনটি বেশ বড়। টেসনে কয়েকটি
মারাঠী ভদ্রলোক ও মহিলা দেখিলাম। আজমীর হইতে
আমেদাবাদ হইয়া বোদাই পর্যান্ত রেল লাইন গিয়ছে।
"বোদাই বরোদা এও সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া" বেলের কয়েকটী
বড় আফিস এখানে আছে। এজন্ত এখানে নানা দেশের
'লোক বাস করে।

আজমীরে আমরা King Edward Memorial আঢ়াই-দিন-কা-ঝোল্পা এই নাম মুদগমানদের সময়ে ইহাকে Hall এ বাসা লইয়াছিলাম। এখানে ঘর ভাজা পাওয়া দেওয়া হইয়াছ। কেহ কেহ বলেন, আড়াই দিনে মুদলযায় বিয়ার বলেন্ড নিজেদের করিয়া লইতে হয়। বাজীটি মানদের আমলের খিলান গুলি নিমিত হইয়াছিল বলিয়া হহার
টেপনের নিকটেই। সম ট সপ্তম এডওয়ার্ডের শুভি রক্ষা এই নাম হইয়াছে। আবার কেহ বলেন, মোয়ারা এখানে
করিবার ভক্ত রাজপুতানার রাজজ্বল এবং সাধারণ আহিয়া আড়াই দিন ধরিয়া সভা করিতেন বলিয়া ইহার
অধিবাদিগণ চাদা তুলিয়া এই গৃত নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই নাম হইয়াছে। এই গৃহটি বিভালয়ের ভক্ত নিহিত

করিলামা। প্রাক্তণটি সারিদিকে উচ্চ দেওয়ালে বেরা।

এক প্রাস্তে একটি গৃহ। গৃহটির চারিদিক থোলা। সারি

সারি থামের উপর ছাদটি অবস্থিত। ইহা হিন্দুরাজাদের

নির্মিত। ইহার গালে পাথরের বড় থিলানযুক্ত কয়েকটি

ফটক নির্মিত হইয়াছে। এই থিলানগুলি মুসলমানরা

নির্মাণ করিয়া গৃঃটিকে একটি মস্জিদে পরিণত করিয়াছিল।

আঢ়াই-দিন-কা-ঝোল্লা এই নাম মুসলমানদের সময়ে ইহাকে

দেওয়া হইয়াছ। কেছ কেছ বলেন, আড়াই দিনে মুগল
মানদের আমলের থিলানগুলি নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া হয়ার

এই নাম হইয়াছে। আবার কেছ বলেন, মোলারা এখানে

আদিয়া আড়াই দিন ধরিয়া সভা করিতেন বলিয়া ইহার

এই নাম হইয়াছে। এই গৃহটি বিভালয়ের ভক্ত নিমিত



আজ্মার নগর ( রেল ষ্টেপন হইতে )

গৃংট দ্বিতল। পাশেই অনেকখানি থোলা জমি ও বাগান আছে। বারাণ্ডাগুলি বেশ চৌড়া। অসুবিধার মধ্যে ঘরগুলি বড় ছোট এবং ভয়ানক ছারপোকার উপদ্রব।

আদমীরে প্রধান দেখিবার জিনিস—আঢ়াই-দিন কা-বোল্পা। নগরের এক প্রান্তে পাহাড়ের গান্তে এই গৃঃটি নির্মিত হইয়াছিল। গৃঃটি উচ্চ ভূমির উপর নির্মিত। প্রস্তর-নির্মিত প্রাচীরের দ্বারা এই উচ্চ ভূমি স্করক্ষিত; এই প্রাচীরের গান্তে করেকটি স্তম্ভ আছে। স্তম্ভের মধ্যে মধ্যে স্থান্তর কাককার্যা। ভূষণ সমলক্ষত রমণীর স্থানতি বাহুর স্থান্ত স্তম্ভিল অতিশয় স্থান্ত সমনক ওলি প্রশন্ত সোপান আরোহণ করিয়া আমরা এই উচ্চ প্রাক্তিণ আরোহণ

হইং ছিল। এই গৃহের শুগুঞ্জির উপর অতি উৎবৃষ্ট শিল্পকার্য্য বিভ্যমান আছে। উপরের দিকে চাহিলে ছাদেও থুব স্থান্দর কার্য্যকার্য্য দেখিতে সাভ্যা যায়। এই গৃহ সম্বন্ধে General Cunningham বলেন,

"There is no building in India which either for historical interest or archaeological importance is more worthy of preservation. \* \* For gergeous predigably of ornament, beautiful richness of tracery, delicate sharpness of finish, laborious accuracy of workman hip, endless variety of detail, all of which are due to the H ndu

masons, this building may justly vie with the noblest buildings which the world has ever produced. Dr Funrer ৰাজন, "The whole of the exterior is cave ed with a net-work so finely and delicately wrought that it can only be compared to fine lace."

এখানে এতিছাসিকের পক্ষে সাতিশয় মূল্যবান নিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। একট নিলালিপি পাঠে জানা যায় যে, ১১৫০ খৃঃ অবেদ চৌহান বংশীয় রাজা বিশালদেব বিগ্রহরাজ এই গৃহ নির্মাণ করিয়াভিলেন। এখানে ছয়ট দেবনাগরী- প্রেমপত্র পাঠাইলেন, তাহাতে লিখিলেন যে তুঃক্ষদের সহিত যুদ্ধের অভিযানের সময় তিনি দেশলাদেবীর সহিত থিলিভ ছইবার স্থযোগ পাইবেন।

তুরক্ষা রাজার শিবিরে চর পাঠার। রাজাও তুরক্ষদের শিবিরে চর পাঠান। রাজা যুক্তের উত্তোগ করিতেছেন। তুরকৃত রাজ শিবিরে উপস্থিত হইয়াছে।

নাটকের অবশিষ্ট অংশ পাওয়া যায় নাই। Indian Antiquary, Volume XX, ২০১ পৃষ্ঠাতে Dr. Keilhorn এই নাটকটি ছাপাইয়াছিলেন। তিনি অহমান করেন যে,



মহাফিল্থানা বা সঙ্গাত-ভবন ( দরগা থাজা সাহেবের অভাস্তরে )

অক্র-সমাছাদিত শিলাথগু পাওয়া গিয়াছিল। সেগুলি আজমীরের শৃক্ষরের রক্ষিত আছে। এগুলির অক্ষর দেথিয়া জানা যায় যে, পৃগীয় ছাদশ শতান্দীতে এগুলি লেখা হইয়াছিল। হইটী প্রস্তরথপ্তে কনি সোমদেব বিরতিত 'লনিত বিগ্রহরাজ' নাটকের কিয়দংশ পাওয়া গিয়াছে। নাটকের আখানভাগ এইরপ—রাজা বিগ্রহরাজ ইন্দ্রপুরের রাজা বসন্তপালের কল্লা দেশলাদেবীর সহিত প্রেমে পড়িয়াছেন। দেশলাদেবীও স্থাপ্প বিগ্রহরাস্ককে দেখিয়া উাহাকে ভালবাদিয়াছেন এবং রাজার মনোভাব জানিতে শশিপ্রভাকে পাঠাইয়াছেন, রাজা কল্যাণবতীর ছাতে দেশলাদেবীকে

এ ক্ষেত্রে শেষ পর্যান্ত বোধ হয় যুদ্ধ হয় নাই এবং রাজা প্রণয়পাত্রীর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। দিল্লীতে শিবালিক স্তাস্তের শিলালিপিতে লেখা আছে যে, বিশালদেব বিগ্রহরাজ বার বার মুদলমানদিগকে পরাস্ত করিয়া অবশেষে তাহাদিগকে হিল্পু'ন হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন।

তর ও ৪র্থ প্রস্তরথণ্ডে বিগ্রহরাক বিরতিত হংকেণি নাটকের কিয়দংশ পাওয়া গিয়াছে। ৫ম থণ্ডে একটি কবিতার কিয়দংশ আছে। ৬ঠ থণ্ডের কয়েকটি ভয়াংশ পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে লেখা আছে যে, রাজা অজয়দেব আজনীর নগর নিমাণ করেন। তিনি অবজীর নিকট

মালবরাজ নরবর্মাকে পরাস্ত করেন এবং পুত্রের উপর রাজ্যভার দিয়া স্বয়ং বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া পুরুরের নিকটবর্ত্তী অরণো শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। ঝোঁপড়ার নিকট যুদ্ভিকা খনন করিলে আরও অনেক निनानि भा अबा या है दि अब्बर स्थाना कवा यात्र।

আজমীরের আর একটা বিখ্যাত স্থান—দর্গা খাজা সাহেব। ভারতবর্ষে মুসলমানদের ইহা অক্সতম সর্ব্বপ্রধান তীর্থস্থান। এখানে থাজা মৈতুদ্দিন চিন্তির সমাধি আছে। ইনি ১১৪৩ খঃ অব্দে আফগানিস্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সমুদার সম্পত্তি বিক্রের করিয়া বিক্রেয়লক অর্থ দরিদ্র-দিগকে বিভরণ করিয়া ফকির হন। মন্তা মদিনা বাগদাদ

করিরাছিলেন। একটা প্রকাণ্ড ছার দিরা এথানে প্রবেশ করিতে হর। ভিতরে কিছু দুর গিরা শালাহান যে ফটক নিমাণ করিয়াছিলেন তাহার নিকট উপস্থিত হওয়া যায়। ইহাকে নক্তরখানা বলে: কারণ বারের উপর ছইটি প্রকাশ্ত ঢাক আছে। কেহ কেহ বলেন, এই ঢাকগুলি আকবর চিতোর হইতে আনিরাছিলেন। ইহার পর দক্ষিণে আকবরি মস্ক্রিদ। বুলান্দ দরওয়াকা নামক আর একটি অতিশয় উচ্চ ৰার অতিক্রম করিরা প্রশস্ত প্রাঙ্গণ দেখা যার। এখানে হুইটি প্রকাণ্ড তামার হাঁড়ি আছে, একটীতে ৭• म् जात्र এक टिएंड २৮ मन ठाउँन तक्का इम्र। वरमत्त्र একবার করিয়া এখানে পোলাও রালা হয়।

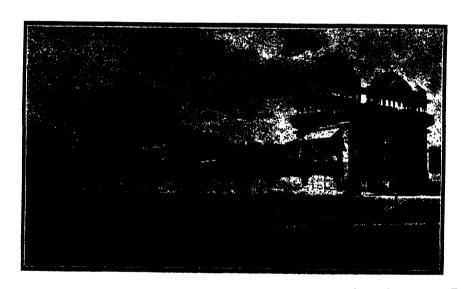

टिक्न मन्त्रित, जाक्रमीत

প্রভৃতি নানা হানে ভ্রমণ করিয়া ইনি অবংশবে শাহাবৃদ্দিন খোরির সৈন্তের সহিত ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং ৫২ বংসর বয়ঃক্রমে আজ্মীরে বাস স্থাপন করেন। ৯৭ বৎসর বরঃক্রমে ইনি মারা যান। মৃত্যুর সাত বৎসর পূর্বে ইনি বিবাহ করিয়াছিলেন। ইনি ধর্মজীবন যাপন করিতেন। অধিকাংশ সময় উপাসনা এবং ধাানে কাটাইতেন। আহার অতি সামান্ত ছিল। ছিন্ন বন্ত্র পরিধান করিতেন। িতোর অধিকার করিয়া আকবর পদত্রকে আগ্রা ইইতে এথানে আনিরাছিলেন। সেই সমর হইতে দরগা থুব বিখ্যাত হর। আকবর, শাজাহান, হায়দ্রাবাদের নিজাম প্রভৃতি লোকেরা

সর্বসাধারণে কাড়াকাড়ি করিয়া ইহা ভোজন করে। প্রান্ধণের পশ্চিমে নিজাম নিমিতি মহাফিল-খানা বা সঙ্গীতালর আছে। পাজা সাহেবের সমাধিভবন খেত-মর্মর-নির্মিত। শাজাহান ইহা নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার ভিতরে হিন্দু ও মুসলমানদিগকে প্রবেশ করিতে দেওরা হব; খুষ্টানরা প্রবেশ করিতে পারে না। বেগমী দালান দিয়া সমাধি-ভবনে প্রবেশ করিতে হয়। এই मानान भोकाशात्त्र कका कांशनाता निर्माण कतिशाहित्तन। সমাধি-ভবনের অভ্যস্তর বিবিধ বর্ণের প্রস্তর দারা সমলক্ষত। সমাধির উপর সোনার কাব্দ করা কাপড় দিরা ঢাকা। ু বিভিন্ন সমরে<sup>\*</sup> দরগার অংদৃশ্য গৃহ, **দার অভিতি নিমাণ চারিদিকে রূপার রেলিং।** নিকটে আবরও একটা সমাধি

আছে। তন্মধ্যে থাকা সাহেবের ছই ল্রী, এক কল্পা এবং শার্জাহানের কল্পা চিমনি বেগমের উল্লেখ করা ঘাইতে প্রারে। সমাধি-ভবন এবং পাহাড়ের মধ্যে একটী গভীর জ্বাশর আছে। সমাধি-ভবনের পশ্চিমে শাজাহান নির্মিত শ্বেত মর্ম রের জামা মদজিদ। ইহাই এখানকার সর্ব শ্রেষ্ঠ গৃহ। আজমীরে একটা প্রবাদ আছে যে, দরগা সাহেবের প্রাঙ্গণের নীচে একটা শিবালর আছে, এবং থাজ। সাহেবের আদেশ মত দরগার মুদ্দমান পরিচারকগণ নিয়মিত ভাবে শিবাশয়ে পূজা দিয়া থাকেন।

আক্রমীর নগরের মধ্যে বাক্সারের পার্শ্বেই আকব্তরর দৌলংখানা বা Magazine। ইহার মধান্তলে প্রাসাদ, চারি-

আছে। প্রকাপ্ত দারপথের উপরে যে ঘর আছে, এখানে Sir Thomas Roe প্রথমে জাহাঙ্গীরের সহিত সাক্ষাৎ করেন বলিয়া ইহা বিখ্যাত। Sir Thomas Roe সেই সাক্ষাতের বিবর্ণ লিখিয়া গিয়াছেন। নুরজাহান এবং অপর এক বেগম দেওয়ালের অস্তরাল দিয়া এই অস্তৃত বিদেশী ব্যক্তিকে দেখিতেছিলেন, Sir Thomas Roe তাঁহাদের বহু রত্নাল্কার-শোভিত রূপরাশি দেখিতে পাইয়াছিলেন। মারাঠারাও কিছুকাল আজমীর অধিকার করিয়াছিল। সে সময় তাহারা নিকটবর্ত্তী আনা সাগরেক তীরে শাজাহান নির্মিত একটি সাদা পাধরের বারদরি 🔹 উঠাইুরা আনিয়া এখানে ছাদের উপর স্থাপ্তন করিয়া লক্ষ্মীনারায়ণ জীর মন্দিরে দিকে প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণ বেষ্টন করিয়া সারি সারি ঘর। চারি পরিপত করিয়াছিল। যাত্র্যরে আনেক হিন্দু ও জৈন দেব-



জামা মদক্রিদ, দরগা থাঞা সাহেব

কোণে চারিটি বৃহৎ গমুজযুক্ত বর, পশ্চিমে প্রকাও দরজা। সামাজ্য বিস্তারের জ্ঞু আকবরকে প্রান্থ আজমীরে আদিতে হইত। এখানে তাঁহার অক্র উপযুক্ত বাসস্থান ছিল না বলিয়া তিনি ইহা নিম্বিণ করিয়াছিলেন। ইহার পশ্চিমের দরজার সমূধে থানিকটা থোলা জারগা আছে। এথানে হাতীদের যুদ্ধ এবং অক্তান্ত আমোদ-প্রমোদ হইত। বাদশা এবং বেগমেরা উপরের জানালা হইতে তাহা দেখিতেন। মধ্যের প্রাসাদ একণে রাজপুতানা যাত্র্বর ( Museum ) রূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা দেখিলে একটা নৃতন বাড়ী বলিয়া ভ্রম হয়। ইহার মধ্যে একটি বড় হল, চারি কোণে চারিটি কক্ষ এবং ছইটি পি ড়ি আছে। বারাণ্ডার বড় বড় স্তম্ভ আছে। প্রাঙ্গণের চারি পাৰে যে দকুৰ বর আছে তাহার ছাদে উঠিবার দি ড়ি

দেবীর মূর্ত্তি আছে। একটি বালালী কর্ম চারী বিশের যত্ন ·সহকারে কোন্ট কাহার মূর্ত্তি, কোন্টির বিশেষত্ব কি, ভা**হা** আমাকে বুঝাইয়া বলিলেন।

আজ্মীরে জৈনদের একটি স্থলর আধুনিক মলির আছে। ইহা লাল পাথৱে নিৰ্মিত বলিয়া Red Temple নামে পরিচিত। শেঠ মৃলটাদ সোনি নামক আজমীরের একজন धनी वाक्ति हेश निर्भाण कतिया (पन। देवन धर्म त अधान ঘটনাগুলির প্রতিমূর্ত্তি ইহার মধ্যে রক্ষিত হইয়ছে। মূর্ত্তি-দর্শকগণ চারিদিকে গুলির চারি দিক কাচ দিয়া খেরা। বৃরিয়া ইহা দেখেন। জৈনদের প্রথম অবতার আদিনাধ

<sup>🛊 &#</sup>x27;বারদরি' একটি ছোট গৃহ।

বা ঋষভদেব অযোধারে রাজা নাভা এবং রাণী মোরাদেবীর
পুত্র। তাঁহার জন্ম ইইবার পর ইন্দ্র তাঁহাকে সুমের পর্তে
লইরা গিরা ক্ষীর সমুদ্রেব জলে স্নান করাইর: আবার যথাস্থানে রাখিয়া যান। আদিনাথ অর দিন রাজ্য করিরা
প্ররাগে অক্ষর বটের নীচে বিসিগা ধ্যান করেন। এখানে
এক সহস্র বংসর ধ্যান করিরা জিনি কৈবল্য-জ্ঞান লাভ
করেন। এই সকল ঘটনার প্রতিমূর্ত্তি মন্দির মধ্যে রক্ষিত
আছে। পর্বত, সমুদ্র, নদ, নদী, সাগর, বুক্ষ প্রভাতর

ইহার চারিদিকে পাহাড়—তন্মধ্যে পশ্চাতের নাগপাহাড় সংকাচে। Dr. Fuhrer বলেন, "It is perhaps the greatest of the various natural beauties that contribute to make Ajmere one of the most remarkable of the old native cities of India." আনাজি যে বাধ নির্মাণ করিয়াছিলেন, ভাহা ১,১০২ ফিট দার্ঘ। ইহা পাথরে বাধান, এবং খুব উচ্চ। জাহ'লার ইহার ভীরে উপ্তান এবং প্রানাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন।



काहाई-पिन कार्वास्था ( । ७५ देव । श )

বিবিধ বর্ণের স্থান্দর প্রতিমূর্ত্তি আছে। দেবগণ আকাশে বিবিধ বাহন বা বিমানে চড়িয়া উড়িয়া বেড়াইতেছেন, তাহাও বেশ স্থান্দর দেখায়। সি ড়ি দিয়া দোতালা এবং তেতালাতে উঠিয়া গৃহের চারিদিকে ঘূরিয়া এই সকল মূর্ত্তি দেখিতে হয়।

আজমীরের নিকটবর্তী আনা সাগর হব দেখিতে অতি রমণীয়। ১১৫০ খৃঃ অব্দে অর্ণ রাজা বা আনাজি ইহা নির্মাণ করিয়াছিলেন। তুইটি পাহাড়ের মধ্যে একটি বৃহৎ বাঁধ দিয়া ইহা নির্মিত হটয়াছিল। ইহা যথন জলপূর্ণ থাকে, তথন তাহার চারিদিকের পরিধি ৮ মাইল। শ'জাহান বাঁধের উপরিভাগ মর্মর পাণর দিয়া বাঁধাইয়া দেন এবং তাহার উপবে পাঁচটি অতিশয় মনোহর মর্মর নির্মিত কুদ্র গৃহ বা "বাবদরি" নির্মাণ করেন।

আনাসাগরের দৃষ্ট অতি মনোরম। দূরে আকাশের.
গারে সারি সারি পাহাড়। নীচে হুদের বিশাল নীল জল।
হুদের চারিদিকে গৃহ, উন্থান, ঘাট। বিবিধ জলচর পক্ষী
হুদের জলে ভাসিয়া বেড়াইভেছে এবং কুদু কুদ্র
তরক্ষমালায় আন্দোলিত হইতেছে। সিধ্ব সমী গ হুদের

জলে তঃক তুলিয়া প্রবাহিত হইতেছে এবং শরীর স্পর্ণ করিয়া দ্র্বাঙ্গ জুড়াইয়া দিতেছে i

ু আজমীরের প্রাচীন হর্নের নাম তারাগড় বা গড় विद्यान । नगरतत्र धारत्र डेक भाशास्त्र डेभत्र देश নির্মিত। পাহাডের শিথরদেশ ২৯০০ ফিট ইচ্চ। আজ্মীর নগর সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ২০০০ ফিট উচ্চ। অতএব নগর হইতে প্রায় ৯০০ ফিট উঠিবে পাহাড়ের উপর আরোহণ করা যায়। পাছাডটি খব খাড়া। এজন্ত এই ছুর্গটিকে Gibraltar এর তুর্বের সহিত তুলনা করা হয়। খুষ্টায় ভাদণ শত।কার প্রারম্ভে অজয়দেব हेहा निर्माण করিয়াছিলেন। এই হুর্গ অধিকারের জন্ম অনেক যুদ্ধ হইয়াছিল। ইহা অনেকবার অবকৃদ্ধ হট্রাছিল। তুর্গমধ্যে তুই একটি জলাশয়ের চিহ্ন পুত্র আনাজি অ'নাদাগর হ্র খনন করিয়াছিলেন। তাঁহার

দারাশিকোর সম্রাট হইবার আশা চিরতরে নির্দ হয়। রাজা অজন্বপাল খুষ্টীর সপ্তম শতাব্দীতে আজমীর নগরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অজয়পাল বৃদ্ধবয়সে বান এত্ব অবলম্বন করিয়া তারাগড়ের পশ্চাতে একটা উপত্যকায় বংস করিতেন। অজয়পালের পৌত্র গোবিন্দরাজ মুদলমানদের দৈর পরাস্ত করিয়া স্থলতান বেগ বরিদকে বন্দী করিয়:-ছিলেন। এই বংশে বাক্পৎরাল, সিংহরাজ, বিগ্রহরাজ প্রভৃতি বিখ্যাত রাজা ছিলেন। ১০২৪ খৃ: **অব্দে স্থলতান** মামুদ গঙ্গনি আজমীর আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অধিকার ক্রিতে পারেন নাই। তিনি যুক্ত আহত হইয়া অ নংলওয়ারা চলিয়া যান। অজয়দেব একজন বড় যোদ্ধা ছিলেন। তাঁহার



বুশান দরজা (দরগা থাজা সাহেব)

দেখা যায়। ১২০০ লোক ইহাতে বাদ কংতে পারিত। কিছদিন ইহা যুবোপীর দৈতদের স্বাস্থানিবাসরূপে ব্যবহাত হইয়াছিল। এক্ষণে ইহা পরিতাক্ত স্থান মাত্র। ইহার মধ্যে দেখিবার বিশেষ কিছু নাই। আজমীরের প্রথম রাজা আৰু খৃষ্টীর দিতীয় শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেন। ইনি (भव वद्राम मन्नामी इन।

ছর্নের পশ্চমে কিছুদুর নামিলে চশমা নামে একটি উপত্যকা পাওয়া যায়। এথানকার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া জাহান্সার,একটা প্রাদাদ ও উন্থান নির্মাণ এবং করিয়াছিলেন। এইথানে কয়েকটি পুন্ধরিণী ওরক্ষেব ও দারা শিকোর বৃদ্ধ হয়—এই বৃদ্ধে হারিয়া· পুত্র বিশালদেব বিগ্রহরাজ হিমালম্ব পর্যান্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি ভারতের প্রথম চৌহান সম্রাট হইয়াছিলেন। তিনি পণ্ডিত এবং কবি ছিলেন। তাঁহার পৌত্র বিখ্যাত পৃথীরাজ। রাজপুতগণ পৃথীরাজকে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজপুতবার বলিয়া মনে করেন। তিনি মোটে ১৬ বৎসর রাঙ্জ করিয়াছিলেন; কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে অসংখ্য বীর্ত্বপূর্ণ কার্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এই দকল কার্ত্তি রাজপুত কবিদের গীতের অতিশয় প্রেয় বিষয়। পৃণীরাজ শুর্জর জয় করিয়াছিলেন এবং মহোবার রাজাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন, এই উপলক্ষে মহোবার: বিখ্যাত সেনাপতি আলা এবং উদিল অসীম সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়া পৃথী

রাজের হত্তে নিহত হন। কনোজের রাজা জয়চজের কঞা
পৃথীরাজের বারত্বের কাহিনী শুনিয়া য়য়য়য় সভার পৃথীরাজের
প্রতিমৃত্তির গলার মাল্যদান করেন। এই সময় পৃথীরাজ বছ
বিথ্যাত রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া সংযুক্তাকে নিজ রাজধানী
লইয়া যান। পৃথীরাজ তাঁহার মাতামহের নিকট হইতে দিল্লীর
সেংহাসন প্রাপ্ত হইয়া রাজধানী আজমীর হইতে দিল্লীতে উঠাইয়া
লইয়া যান। শাহাবুদ্দিন মহম্মদ ঘোরির সহিত প্রথম যুদ্দে,
শাহাবুদ্দিন হারিয়া পৃথারাজের নিকট বন্দী হন। উদার-হাদয়
পৃথীরাজ শাহাবুদ্দিনকে ছাড়িয়া দেন। ইহার পর শাহাবুদ্দিন
পুনরায় দিল্লী আজমণ করেন, এবং ছলনা কৌশলে যুদ্দে
জয়লাভ করিয়া পৃথীরাজকে বন্দী করেন। আশ্চর্যের বিষয়
এই—যে পৃথীরাজ পূর্ব তাঁহাকে বন্দা করিয়া ছাড়িয়া •

তীরে বাটী, উন্থান, ঘাট প্রভৃতি শোভা পাইতেছিল।
চারিদিকে আকাশের গারে পাহাড়। কিছুদ্র গিরা আমরা
আর একটি পাহাড় পার হইলাম। ইহার নাম নাগ পাহাড়।
তাহার পর বনভূমির মধ্য দিয়া কিছুদ্র গিয়া অদুরে সাবিত্রী
পাহাড় এবং পাহাড়ের উপর মন্দির দেখিতে পাইলাম।
একটু পরে আমরা নগরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। তুই
পাশে দোকান, মন্দির, বাড়ী; মধ্য দিয়া পথ। আমাদের
পাণ্ডা লছমীনারাহণ রামনারাহণ আমাদিগকে একটী
ধর্মালায় লইয়া চলিল। এই ধর্মশালাট একটী গিল্পদেশীয়
রম্থী তাঁহার স্বর্গায় স্থামীর স্বৃতিরক্ষার জক্ত নির্মাণ
করিয়াছেন। ইহা এখানে সিদ্ধী ধর্মশালা নামে পরিচিত।
পুদ্রের প্রধান স্থান এখানকার হুদ। হুদটি খুব বড়;



সমাধি ভবন, দরগা থাকা সাহেব

দিগাছিলেন, শাহাবৃদ্দিন সেই পৃথীরাজকে বন্দী অবস্থার হত্যা করিয়াছিলেন। এই দিন হইতে ভারতে মুসলমান রাজ্য স্থাপিত হয়। পৃথীরাজের লাতা হরিরাজ মুসলমানদিগের সহিত পুনরার যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু হারিয়া যান। এই সময় হইতে আজমীরের স্বাধীনতা দুপ্ত হয়।

আজমীর হইতে পুদর মোটে সাত মাইল পথ। খোড়ার গাড়ী করিয়া আমরা আজমীর হইতে পুদর রওনা হইলাম। সহরের পাশেই একটি ছোট পাহাড় পার হইলাম। তাহার পর পথটি বেশ স্থলর। ছই পাশে যবের ক্ষেত, মধ্য দিয়া পথ, পথের ছইখারে শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষ। উত্তরে, আনাসাগরের বিশাল জলরাশি স্থ্যালোকে ঝলমল করিতেছিল। তাহার •কতকটা বৃত্তাকার। ছদের চারিদিকে বছসংখ্যক ঘাট
আছে। তন্মধ্যে বরাহ-ঘাট, গো-ঘাট এবং ব্রহ্মঘাট প্রধান।
জরপুর, যোধপুর, কোটা, ভরতপুর, কিষণগড় প্রভৃতি
রাজ্যের রাজারাও এখানে ঘাট নির্মাণ করিরাছেন। এই
ঘাটগুলি জরপুর-ঘাট, যোধপুর-ঘাট প্রভৃতি নামে পরিচিত।
ঘাটের ধারে ধারে অসংখ্য মন্দির। ছদের মধ্যহলে একটা
ছোট ঘর, তাহার পালে অনেক কুমীরকে বিশ্রাম করিতে
দেখা যার। ছদের জলেও কুমীর ভাসিয়া বেড়াইতেছে দেখা
যায়। এজন্ত পুরুর পুরু সভর্ক হইরা স্নান করিতে হর। তবে
কুমীরে যাত্রীর অনিষ্ট করিরাছে, ইহা শোনা যায় নাই।
ছদে অনেক মাছ আছে। বলা বাছল্য, এখানে কেই মাছ

ধরিতে পারে না। ছদের চারিপাশে তীর্থের সীমানার মধ্যে কোন প্রাণিবধ হইতে পারে না, এইরূপ নিরম আছে। বাটের ধারে দাঁড়াইরা ধৈ, ছোলা প্রভূতি জলে ছুঁড়িরা দিলে বছসংথ্যক মাছ আদিরা থাইরা যার। এথানে অনেক ময়ুবও আছে। তাহারা যাত্রীদের কাছে আদিরা থাবার লইয়া যার। হরিছার এবং মথুরাতে যেরূপ গলা ও যম্নার আরতি হয়, পুক্রের সেইরূপ পুক্রের আরতি হয়। সদ্ধারেলা অনেকক্ষণ ধরিয়া শব্দ ঘণ্টা বাজাইয়া প্রদীপ আলিয়া ঘাটের উপর আরতি হয়।

বন্ধা। বন্ধার চারি মাধার চারিটি মুকুট। উপরে চূড়া, রূপার উপর সোণালি রং করা। বন্ধার নাম পাশে খেত পাধরের কুদকার গারত্রীর মূর্জি। সন্মুখে ছুইটি করিরা চারিটি মূর্জি। ইহারা সাবিত্রীর পুত্র সনক, সনন্দন, সনাতন, সনংকুমার। প্রান্ধণের এক পাশে অপর একটি কুজ মন্দিরে পঞ্চমুখ মহাদেবের মূর্জি, গোরীশহরের মূর্জি, বীণা হল্তে নারদের মূর্জি। মূর্জিগুলি খেত-মমর-নির্মিত। মন্দিরে গেরুয়া-পরা অনেক সন্ন্যানী দেখিলাম। তনিলাম, ইহারা শহরাচার্য্যের সম্প্রদার। করেকটি সন্ন্যানিনীও দেখিলাম।



আনাসাগর এবং একটি 'বারদরি'

পুরুরের প্রধান মন্দিরের নাম ব্রহ্মার মন্দির। ভারতের নানা স্থানে বিষ্ণু ও মহাদেবের অসংখ্য মন্দির আছে; কিন্তু ব্রহ্মার মন্দির না কি আর কোথাও নাই। মন্দিরটি পুরুরের পশ্চিম প্রাস্তে অবস্থিত। বিস্তৃত সোপান-শ্রেণী দিয়া মন্দির-প্রান্ধণে উঠিতে হয়। মন্দিরের প্রশস্ত প্রান্ধণটি পাধার দিয়া বাধান। প্রান্ধন-মধ্যে হস্তার উপর উপবিষ্ট ইন্দ্র ও কুবেরের মৃর্ত্তি আছে। ভাহার মধ্য দিয়া মন্দিরে যাইবার পথ। মুলা, মন্দিরের সম্মুখে নাটমন্দির। নাটমন্দিরের মধ্যে চারিদিকের দেওয়াল ও ছাদ চিত্রিত। মূল মন্দিরের প্রধান মূর্ত্তি চতুমুখি

বাঙ্গালী যাত্রীর, বিশেষতঃ মেয়েদের কাছে পুরুরের প্রধান আদর এথানকার সাবিত্রীর মন্দিরের জন্তু। বাঙ্গালী মেয়েদের বিশ্বাস—সাবিত্রীর কপালে সিন্দুর দিলে সাত জন্ম বিধবা হন্ন না। এথানকার সাবিত্রী কিন্তু সত্যবানের স্ত্রীনহেন; ইনি ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠা পত্নী। সাবিত্রীর মন্দির ট একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। যাত্রীদের জন্তু ডুলি পাওরা যায়। নগর হইতে প্রার মাইলথানেক বালুকামর পথ দিয়া পাহাড়ের নিক্ট পৌছান যায়। পাহাড়ের উপর করেকটি আছে। পাহাড়ের উপর করেকটি

পত্রবিরল গাছ আছে। পাহাড়ের উপর হইতে গুরুরের দুক্ত বেশ স্থানর দেখার। পাছাড়ের নীচেই প্রার গোলাকার शुक्रत हुए। हुएएत हातिपिटक चत्रवाड़ो, मन्मित, शाह्रशाना। পুরুরের অপর পার্যে পাহাডের উপর পাপমোচিনীর মন্দির। চারিদিকে প্রস্তঃমন্ন বৃক্ষহীন পাহাড়। কোথাও এক একটী সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। চারিদিকে দিগস্ত-বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যে কোথাও ছোট ছোট শহ্মকেত্র; তাহার চারিদিকে গাছপালা এবং ছই চারিথানি সাদা বাড়ী। সাবিত্রী পাহাডের শীর্ষদেশ অপ্রশস্ত। এইথানে সাবিত্রী দেবীর মন্দির। মন্দিরের চারিদিকে প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণ বেষ্টন করিয়া



আঢ়াই-দিন-কা ঝোম্পা ( বাহির হইতে )

স্বতন্ত্র পাহাড়, কোথাও বা পাহাড়ের শ্রেণী। এই দকল দেওয়াল। আমরা একটা বড় দরজা দিয়া মন্দির মধ্যে পাছাত আরাবলা গিরিশ্রেণীর অন্তর্গত। দূরে পাহাড়ের প্রেশ করিলাম। প্রাঙ্গণে একটা ছোট গৃহে শচা দেবীর

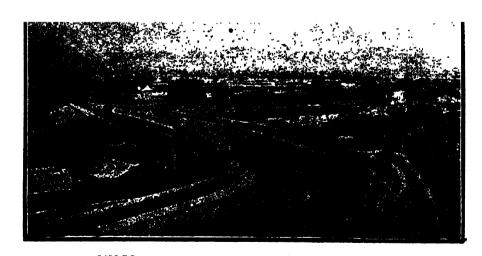

আজমীর, সাধারণ দুখ

কোলে সুনি নদার ক্ষীণ প্রবাহ রঞ্জতধারার ভার দেখা মুর্ত্তি এবং অভ করেকটি মৃর্ত্তি দেখিলাম। প্রাঙ্গণের যাইতেছে। এই নদা রাজপুতানার বিশাল মকপ্রান্তর মধ্যস্থলে সাবিত্রী দেবীর মন্দির। সাবিত্রী দেবীর মৃত্তিটি

ব্দতিক্রম করিয়া কচ্ছোপদাগরে (Runn of Cutch.) খেত-মর্মর-গঠিত। গারে লাল রলের রেশ্মী ওড়না, পরিধানে

হরিছর্ণের রেশনী বাগরা। বছবিধ স্ববর্ণের জনজার গারে শোভা পাইতেছে। নাম্বের প্রসন্ধ মুখজী দেখিয়া জত্যক্ত তৃতি হইল। নাম্বের বামপার্শে খেত-মর্মর-গঠিত বিচিত্র বদন পরিহিত ব্রহ্মা-কন্তা সরস্বতী দেখীর মুর্ত্তি। ১॥/০ ভেট দিলে যাত্রারা নিজ হাতে মান্বের কপালে সিন্দ্র দিতে পার, এবং মান্বের হাতে লোহা ঠেকাইয়া দেয়। মান্বের চতুতু জ মূর্তি, হাতগুলি বস্তাবৃত। মান্বের পূজা করিয়া, মন্দিরের চারিদিক পরিক্রম করিয়া আমরা পর্বত অবরোহণ করিয়া বাসায় ফিবিলাম।

প্রবাদ এই যে, স্বর্গে বিদয়া ব্রহ্মা ভাবিতেছিলেন, পৃথিবীর উপর কোথায় তিনি যজ করিবেন। এমন সময় তাঁহার হাত হইতে একটি পদ্ম (পুন্ধর) পৃথিবীতে পড়িয়া গেল। পুছবে আরও অনেক মন্দির আছে। তাহাদের মধ্যে বরাহজির মন্দির, বজনাথের মন্দির, অটমটেশ্বর মহাদেবের মন্দির, রজজি ও বেছটেশের মন্দির প্রাসিদ্ধ। অনেক স্থলেই প্রাচীন মন্দির ভাজিয়া গিয়াছে, তাহার ছানে নৃতন মন্দির নির্মিত হইয়াছে। হক্ষার বর্ত্তমান মন্দির ১৮০৯ খৃঃ অন্দে সিন্ধিয়ার মন্ত্রী গোকৃত্রটাদ পরেথ নির্মাণ করিয়াছিলেন। বরাহজির প্রাচীন মন্দির আজমীরের রাজা অর্ণরাজ (যিনি আনাসাগ্রর থনন করিয়াছিলেন) ১১২০ খৃঃ অন্দে নিমাণ করিয়াছিলেন। মেওয়ারের রাণা প্রতাপাদংহের ল্রাভা সগর্ব-সিংহ ইহার পুনঃসংস্কার করিয়াছিলেন। অভিরক্তকেব ইহা ভাজিয়া ফেলিয়াছিলেন, জুয়পুরের মহারাজা দ্বিতীয় জয়সিংহ পুনরায় নির্মাণ করিয়াছিলেন। গোঘাটের নিকট কেশো



গৌ-ঘাট, পুৰুর

যেখানে পদ্ম পড়িল, সেইখানে তিনি বক্ত করিবেন স্থির করিলেন। তিনি পদ্ধী সাবিত্রীদৈবীকে এবং অক্সাপ্ত দেবদেবীকে ডাকিতে পাঠাইলেন। দেবতারা আদিলেন। কিন্তু শচী প্রভৃতি দেবীদের "দাজ করিতে দোল ফুরাইল।" সাবিত্রীদেবা স্বয়ং প্রস্তুত হইরাছিলেন; কিন্তু অন্ত দেবীদের ফেলিয়া একা যাইতে চাহিলেন না। এদিকে শুভক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া যায়। অগত্যা গায়ত্রীদেবীকে পদ্দীরূপে লইয়া বক্ষা বক্ত সমাপ্ত করিলেন। সাবিত্রী দেবী আদিয়া থুব রাগ করিলেন, শাপ দিলেন,—প্রক্র ভিন্ন আর কোথাও ব্রহ্মার মূর্ত্তি পূজা হইবে মা, এই বলিয়া পাথাড়ে উঠিয়া বসিয়া রহিলেন।

রারের একটি বড় মন্দির ছিল, আওরক্সজেব উহা ভালিরা দেখানে মদজিদ নির্মাণ করিরাছেন। অটমটেশ্বর মহাদেবের প্রাচীন মন্দিরটি মাটিব নীচে। তাহার উপরিভাগে আজমীরের মহাবাষ্ট্রীর শাসনকর্তা শুমনজিবাও আধুনিক মন্দিরটি নির্মাণ করিরাছেন। বেঙ্কটেশের মন্দির বুন্দাবনের শেঠজির মন্দিরের স্থার দাকিণাত্য-প্রথার নির্মিত হইরাছে। উভর হলেই অর্থনালী নিয়া দক্ষিণ দ্নীর নিজ নিজ শুরুর আদেশে মন্দিরগুলি নির্মাণ করিরাছিলেন।

পুদ্ধর অতি প্রাচীন স্থান। সত্যয়গ হইতে ইহা তীর্থ রূপে খ্যাত আছে। রামায়ণ ও মহাভারতে ইহার উল্লেখ আছে। পল্পরাণে প্রদ্ধন-মাহাজ্যের কথা বিস্তারিত ভাবে লেখা আছে। এপথনে প্রদরকে "সমস্ত তাঁথানামান্তং" আর্থাৎ সকল তাঁথের আদি বলা হইরাছে। পল্পরাণে কথিত হইরাছে যে, এথানে অসংখ্য তাঁথ এবং মুনি ও রাজর্ধির আশ্রম আছে। তল্মধ্যে পঞ্চলোতা সরস্বতা, বজ্ঞপর্বত, নাগতাঁথ, চক্রতাঁথ, ক্লমদন্তির কৃত্ত, গরাকৃণ, কণিলা প্রদরিণী, স্প্রভাকৃণ, রূপতাঁথ, রুদ্রকৃত্ত, অগন্তাশ্রম, মৃকওমুনির তাঁথ, প্রন্ত্যতার্থ, বিষ্ণুপদ, দখীচির আশ্রম, পাপনাশন তাঁথ, মংকণের আশ্রম, মার্কওেরের আশ্রম, প্রেভতার্থ, সপ্তর্থির আশ্রম, দুশাখ্যেধ তাঁথ প্রভৃতি উল্লেথযোগ্য। নাগুপর্তের জ্রোড়ে বরণার

অক্সন্থানে যে পাপ করা যার, তীর্থস্থানে তাহা বিনষ্ট হর। কিন্ত তীর্থস্থানে যে পাপ করা যার, তাহা হইতে কিছুতেই নিম্কৃতি নাই।

কামুকা: বাতুকা: নিত্যং পরবঞ্চন তৎপরা:।
নহি তে শুদ্ধিমান্নান্তি কোটিতীর্থৈরপি ঞ্রুৎন্॥

বাহারা কামুক, হত্যাকারী এবং পরকে বঞ্চনা করে, তাহারা কোট তীর্থ করিলেও শুদ্ধ হয় না।

পুন্ধরে আমরা চারি পাঁচ দিন ছিলাম। প্রভাতে ব্রহ্মাজির মন্দির হইতে নহবতের সঙ্গীত শোনা যাইত। অপরাহে ঘাটের ধারে গিয়া বসিতাম। সুর্যোর কিরণ মৃত্



রাজপথ, আজমীর

ধারে সাধারণতঃ এই আশ্রমগুলি অবস্থিত। সেথানকার দৃত্ত অতি রমণীয়। কত ঋষি ও মুনি এই পুণা ভূমিতে তপস্থা করিয়াছেন, তাহার ইয়তা নাই। তাই পদ্মপুরাণ বলিয়াছেন,—

পুদ্ধের ত্র্ল ভং স্থানং পুদ্ধরে ত্র্ল ভং তপ:।
পুদ্ধের ত্র্ল ভং দানং পুদ্ধরে ত্র্ল ভা স্থিতি:॥
পুদ্ধের মাহাজ্মা-কীর্দ্রন করিয়া পুরাণকার বলিয়াছেন,—
অক্সন্থানে ক্বতং পাপং তীর্থস্থানে প্রণশুতি।
তীর্থস্থানে ক্বতং পাপং বক্তপো ভবিশ্বতি॥

হইরা আসিত, রিশ্ব পংন হুদের জলে কুদ্র বীচিমালা স্থলন করিয়া প্রবাহিত হইত, ছেলেদের হাত হইতে থান্তলাভের আশার ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ ঘাটের নিকট জ্ঞাসিত, ময়্ব-ময়্বী ঘাটের সোপানের উপর স্ব্রিয়া বেড়াইত। ক্রমে সন্ধ্যার জ্বকার নামরা জ্ঞাসিত, জ্বদের ঘাট আরভির আলোকমালার সাজিয়া উঠিত, হুদের হুলে সে আলোক প্রতিফলিত হইত, শঙ্খ-ঘণ্টার স্থানিতে নৈশ বায়ু পরিপূর্ণ হইত। স্থানেকক্ষণ পরে জ্ঞামরা বালার জিবিতাম।

### পথের শেষে

#### শ্ৰীপ্ৰভাৰতী দেবী সৱম্বতী

( 6)

সভার দিকে যে জিতেজ্রনাথের একেবারেই দৃষ্টি ছিল না— এমন কথা বলিতে পারি না। সত্য প্রায়ই নিতান্ত অন হুতের মতই দাদার বাড়ীতে গিয়া পড়িত, এবং সে বাড়ীর আদর বা অনাদর কিছুই গায়ে মাথিত না ৷

ভক্তি করিত। সে বরাবর দিদিমা ও দাদামহাশয়ের নিকটে ছিল। মাঝে মাঝে এই এক দিন বাধ্য চইয়াই পিতামাতার ্কাছে আসিরা ভাহাকে থাকিতে হইত। সে যখন অতি শিশু, তথন পিতা-মাতার নিকট তাহাকে রাথিয়া মায়া ইয়োঝোপ গিয়াছিলেন, ফিরিয়া আগিয়া বীথিকে আর পান নাই।

মেয়েটা ছিল পাতলা ছিপ্ছিপে গোছের; কিন্তু তাহারই মধ্যে তাহার ऋन्तर अत्रःशिधेव हिल, মুখখানি অনিন্দ্য हिल।. শুধু বাহ্যিক সৌন্দর্যাই তাহার ছিল না, অস্তরের সৌন্দর্য্য তাহাকে আরও রমণীয় করিয়া তুলিয়াছিল। সরলমনা দিদিমার শিক্ষা-গুণে তাহার মনটী বড় সরল ভাবেই গঙ্িয়া উঠিয়াছিল। ৰুলে ধোয়া যুঁই ফুলটীর মতই তাহার অন্ত্রধানা নির্মাণ ও পবিত্র, যেন দেবতার পায়ে উৎদর্গ করিয়া দিবার মত। সংসারের ময়লা তাহার শুভ্র মনটাকে স্পর্শ করিয়া আৰও ছোপ ধরাইতে পারে নাই।

ভাহার ছোট বোন গীতি ও অন্ত ভাই-বোনগুলি পিতা-মাতার কাছে অঞ্চ বাড়ীতে বাদ করিত। তাহাদের শিকা-দীকা মান্তের পছন অফুদারে সম্পূর্ণ বিদেশী ধাঁকেরই ছিল। প্রাচীন দাদামহাশর ও দিদিমার শিক্ষামুঘারী কেহই চলে নাই। বীথির প্রাথমিক শিক্ষা দিদিমার কাছে লাভ হওয়ায়, সে প্রাচীন সমাজকে একেবারে ছাডাইরা উঠিতে পারে নাই,--নৃতন ও পুরাতন এই ছুইটার মাঝখানে সে বহিন্না গিয়াছিল।

বাসিত, তাহার শিক্ষা-শুণে। বন্ধদে অনেক বড় হইয়াও সে বীথিকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিত। যে নারীর নিক্ট হইতে वीथि निकानां कतिशाहिन, त्मरे नार्शीत निकं रहेट्ड মায়'ও শিক্ষা পাইয়াছিলেন। তথাপি কেমন • করিয়া যে এই পরিবারের মধ্যে বীপি সত্যকে যথার্থই ভালবাসিত, ু তিনি এমন ভাবে বদলীইয়া গেলেন, সত্য অবাক হইয়া তাহাই ভাবিত।

> এক বীথির মধ্যেই সে যথার্থ নারীত্বের বিকাশ দেখিয়া-ছিল। সে শিক্ষিতা; কিন্তু সে শিক্ষা তাহাকে মায়ের মতু উচ্চু খল করিয়া তুলিতে, পারে নাই, বরং আরও সংযত করিরাছিল। সে মাঝখানে রহিয়া গিয়াছে,—নুতন ও পুরাতনের মিলনের সেতুরূপে সে মা ও দিদিমার মাঝখানে রহিয়াছে।

মনটা তাহার বড় কোমল। কাহারও ছঃথের কাহিনী শুনিলে তাহার হৃদয় গণিয়া ঘাইত, সে কাঁদিয়া ভাদাইত। তাহার এরপ মনের ভাব দেখিয়া মাবড় ছ:খিতা হইয়া- \* ছিলেন,--- ठाँशांत्र (मः प्रत मन এठ कामन रहेन किताल ?. এত সংহাচ কেন তাহার, এত শজ্জাই বা কেন ? তাঁহার অপর কন্তা গীতি ঠিক তাঁহার আনুশামুদারেই গঠিত হইয়া উঠিতেছিল। আক্তিগত সৌদাদৃশ্য উভন্ন ভগিনীর মধ্যে থাকিলেও প্রকৃতিগত দৌদাদৃশ্য একটুও ছিল না।

বড আদ্বিণী একমাত্র মেয়েকে স্বেচ্ছাচারিণী বিলাসিনী হইয়া উঠিতে দেখিয়া মা সরলার মনে ক্ষোভের শেষ ছিল না। যত দোষ তিনি সবই স্বামীর বাড়ে চাপাইতেন। স্বামী নীরবে স্ত্রীর কথা সহিন্না যাইতেন, উত্তর দিবার মত কথা তিনি খুঁজিয়া পাইতেন না।

পিত্রালয়ের সহিত বীথির বড় বেশী খনিষ্ঠতা ছিল না। তবে মাঝে মাঝে দেখানে মামের আগ্রহে যাইতে হইত। এবার সে অনেক দিন বার নাই; সেই কল্প সুতার বিলাত সভ্য এই পরিবারের মধ্যে বীথিকে সর্বাণেক্ষা ভাল- । যাইবার কথাও সে জানিতে পারে নাই। সেদিন সে कুলের ছুটার পর বাড়ীর গাড়ীতে ফিরিতেছিল,—পথে অকল্মাৎ সভার সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। ঝুঁকিয়া পড়িয়া সে ডাকিল—"কাকা!"

তাহার আদেশে গাড়ী থামিল। সত্য হাসি মুথে নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি মা, বাড়ী খাচেছা বুঝি ? ভাল আছ জে। ?"

"এন কাকা, গাড়ীতে উঠে এন, তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

হাত বাড়াইখ্বা সে সভ্যর হাতথানা চাপিয়া ধরিল। সভ্য আর বিশক্তি করিতে পারিল না। অগভ্যা ভাহাকে গাড়ীতে উঠিতে হইল। বীধির আদেশে কোচমান গাড়ী হাঁকাইগ্ন দিল।

বীথি অভিমানপূর্ণ কঠে বলিল, "এবার অনেক দিন আমার সঙ্গে মোটে দেখা কর নি কাকা। আমার ভূমি আর একটুও ভালবাদ না, তা ভোমার ব্যবহারেই বুঝতে পারতি।"

সত্য একটু হাসিয়া বলিল, "নানা ধান্দায় ঘুবছি মা। দেশে এক মাস কেটে গেল। তার পর এখানে এসে নানা কাকে মোটে ছুট পাছিছ নে।"

বীধি ওঠ কীত করিয়া বলিল, "তোমার কিন্তু এ সব কথার মধ্যে অধিক'ংশই মিথো কাকা। আশ্চর্যের কথা যে, মারের কাছে মিথো কথা বলতেও তুমি একটু ভর পাও না। এই তো বেশ বেড়িয়ে বেড়াচ্ছ, এখান হতে এইটুকু মির্জ্জাপুর দ্রীটে যেতে তোমার কতথানি সমর মাটি হর তাই জিজ্ঞাসাকরি? বেশী দূরের পথ হলেও না হর একটা ওজর করতে পারতে,—বুঝতে পারতুম, সত্যিই তোমার সমর নষ্ট হবে। দেশের খবর আমার একটাও পেতে নেই—না কাকা? আমি তো তাঁদের কেউই নই; কাজেই তাঁদের কথা আমার ভনাবে কেন? তোমারই তাঁরা আপনার লোক, বাপ বোন, ত্রী,—আমার আর কে, আমি তো তাঁদের পর।"

সত্য অপ্রস্তুত হইরা বলিল, "স্তিয় মা, আমার মোটেই মনে থাকে না যে, তাঁদের থবর নিতে এই কলকাতার আর কেউ আছে। দাদা একটীবার জিপ্তাসাও করেন না—বাবা কেমন আছেন, অভাগিনী বোনটা কেমন আছে। আমি থেচে কথা যথন ভূলি, তখন বাধ্য হয়েই কথাটা শোনেন। বুঝতে পারি—সে কেবল শুনেই যান, দে কথা-

শুলো তাঁর মনে এতটুকু দাগ দিতে সমর্থ হর না। এক জন পর যেমন কারও কথা শুনে যার, দাদা তার চেরে বেশী কিছু ওৎস্থক্যের সঙ্গে বাবার কথা শুনেন না। তুমি যে মা আমাদের সেই দেশের কথা ভাব,— যাদের কথনও দেখনি তাদের কথা মনে কর, তা আমি কোন দিনই ধারণা করতে পারি নি মা। এর জন্মে আমার মিথ্যে দোষ দিয়োনাঁ

বীধি ক্লিষ্টকণ্ঠে বলিল, "না কাকা, সভা্য এ জন্তে তোমায় দোষ দিতে পারি নে। ভোমার মুথে ঠাকুরদা, পিসামা আর কাকিমার কথা শুনে আমি মনের মধ্যে বেশ একটা ছবি এঁকে নিয়েছি। সেকালের সেই সব ঋষিদের শাস্ত ধানমগ্র মুর্ত্তির কথা মনে করতে গেলে, তোমার মুথে শোনা ঠাকুরদার সেই মুর্ত্তিথানাই আমার মনে ভেসে ওঠে, আর আমার মনখানা আনন্দে পূর্ব হয়ে যায়। সেকালের আশ্রমবাসিনী ঋষিকস্তাদের কথা মনে করতে করতে—বইতে তাঁদের ছবি দেখতে দেখতে—আমার মনে জেগে ওঠে আমার কাকিম। আর পিসীমার পবিত্র মুর্ত্তি,—তেমনি শাস্ত্র, তেমনি সহ্মনীলা। তুমি জানো না কাকা, তাঁদের না গেখলেও, তোমার মুথে শুধু তাঁদের কথা শুনে আমি তাঁদের কত ভালবাসি, কত ভক্তি করি।"

একট্থানি চুপ করিয়া থাকিয়া উত্তেজিত কঠে সে বলিল, "এ কথাও সত্যি যে বাবা বড় নিষ্ঠুরের মতই ব্যবহার করেছেন,—আপনার বাপ, ভাই, বোন সকলকে ত্যাগ করেছেন। সত্যি এটা অঞ্চায় হয়নি কি কাকা ?"

কাকা বেদনাপূর্ণ কণ্ঠে বিশিল, "সেটা তুমিই মনে ভেবে দেখ মা।"

বীথি জিজ্ঞাস্থ নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া বলিল, "কেন, তুমি এই সভিয় কথাটা বল্তে পারছ না ? আমার বাপের নিশ্দে আমার সামনে করবে, তাই তুমি ভর পাজ্ঞো,—কিন্তু কাকা, তিনি তো শুধু আমারই বাপ নন, তোমারও তো দাদা, তোমার সহোদর ভাই । সভিয় কথা সব সমরে বলতে পারা থায়। আমার বাপ ভাই থদি দোষ করে, আমি তা চেপে রাখতে মিথ্যা ব্যবহার করব কেন ? সকলের সামনেই সভিয় কথা বলতে পারো—এতে লুকোচুরি করবার কোন কারণ নেই। আমি লুকোচুরি মোটেই পছক্ষ করিনে কাকা। যার যা দোষ, তা মুখের সামনেই বলে

দেই,—তা সে রাগই করুক আর যাই করুক। লোকের দোষ সামনাসামনি ধবিরে দিংল সে সামাক্ত একটু ছঃখ পেতে পারে। সেই ছঃখটাই তাকে সংজ্ঞান দিতে পারে, তা তো জানো।"

সত্য হ সিল। স্নেহপূর্ণ নেত্রে বীথির পানে তাকাইরা বলিল, "কিছু আর একটা দিক দেখ মা,—সত্য কথা বলে লোকের অপ্রেয়ই হতে হয়।"

বীথি বলিল, "তাই বলে তুমি সত্যকে গোপন করে রাথবে,—মিথ্যেকে মিথ্যে জেনেও তাকে ওপরে আসন দেবে ? বাঃ, বেশ লোক তো তুমি কাকা! তাংলে তুমি তো সবই করতে পারে।"

সত্য এই তেজ্বাসনী আতু প্ৰীর কাছে পরাজিত হইরা . আবার দাঁড়ালে কেন ?" নীরব হইল। বীথিও থানিকক্ষণ কথা কহিল না, অক্সমনস্ক কাগজের উপর আবা ভাবে সে বাহিরের পানে তাকাইয়া রহিল। যথন সে চোধ বলিলেন, "ওর সঙ্গে এখন ফিরাইল, সত্য তথন বাহিরের দিকে চাহিরা আছে। বীথি আমার সঙ্গে দেখা করে তেতাহার হাতথানা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইরা বড় কিছুতেই ছাড়চে না।" বিকাম শ্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার কথা শুনে রাগ কৃত্তিত সত্য বলিতে যকরলে কাকা ?"

সভ্য চমকাইয়া ভাষার পানে ভাকাইল,— "রাগ করব কেন মা, কি রাগের কারণ হয়েছে ?"

• বীথি সঙ্কুচিত ভাবে বলিল, "তোমাকে আমি বড্ড কড়া কথা বলেছি, তুমি রাগ করেছ।"

সত্য হাসিমুথে বলিল, "তুমি তো ভাল কথাই বলেছ মা,—এর মধ্যে শক্ত কথা আমি তো একটাও পেলুম না। তুমি যা বলেছ এ সব সত্য। তা এই জন্মে আমি রাগ না করে যথার্থ ই ভারি খুসি হয়েছি।"

"খুদি হরেছ তো, বাঁচলুম। আমি ভাবছিলুম, তুমি বুঝি রাগ করলে।" হাসিতে বাঁথির মুখখানা ভরিষা উঠিল। "এই যে বাড়া, গাড়ী থেমেছে, নামো কাকা।"

সত্য আগে নামিয়া ভাহার হাত ধরিয়া নামাইতে নামাইতে বলিল, "আমি কিন্তু এথনি যাব বীথি।"

শ্বাচ্ছা, যেরো এখন কাকা, আমার সঙ্গে থাবার থেরে তবে আজ তোমার যেতে হবে। এই বিকেল বেলাটার তোমার যে কিছু না থাইরে বিদার দেব, তা তুমি মনেও করো না। তুমি তো এ বাড়ীতে কক্ষনো এসো না,—আজ

যথন তোমার আনতে পেরেছি, তখন মনে ভেব না যে অমনি তোমার ছেড়ে দেব।

শক্ত করিয়া সভ্যর হাতথানা চার্পিরা ধরিয়া সে অগ্রসর হইল।

দাদামহাশয় °য়বিনয় বাবু তথন বৈঠকথানায় বিদিয়া
দরকারী কাগজপত্র দেখিতেছিলেন। দৌহিত্রীর অন্থির
পদশব্দে মুথ তুলিলেন। বীথির হাতে সত্যকে বন্দী অবস্থায়
দেখিয়া বিশ্বিত স্থারে বলিলেন, "এ কি, তুমি কে ?"

সত্য উদ্ভব দিবার আগেই বীথি তাড়াতাড়ি বলিরা উঠিন, "কাকা কিছুতেই আসতে চাচ্ছিন না দাদামশাই, আর্মি জোর করে ধরে নিরে এসেছি। এস না কাকা, আবার দাঁড়ালে কেন ৪°

কাগজের উপর আবার দৃষ্টি গুল্ত করিয়া স্থবিনয়বাবু বলিলেন, "ওর সঙ্গে এখন যাও সত্য। যাওয়ার সময় একবার আমার সঙ্গে দেখা করে যেয়ো। পাগল যখন ধরেছে তখন কিছুতেই ছাড়চে না।" •

কৃটিত সত্য বলিতে যাইতেছিল, "তা এইখানেই বসি না কেন বাধি, আবার ভেতরে গিয়ে—"

বীথি হাদি চাপিয়া গন্তীর স্থরে বলিল. "তোমার এত টুকু ভয় নেই কাকা, বাড়ী মধ্যে এক দিদিমা ছাড়া আর কেউ নেই। দিদিমা তো তোমার মায়ের মত, ওঁকে কজ্জা করলে চলবে কি করে ?"

লজ্জিত সত্য মাথা নত করিয়া অকঃপুরে প্রবেশ.
করিল। বাঁথি তাহাকে নিজের ঘরে বসাইয়া স্কুলের কাপড়
ছাড়িতেও দিদিমাকে থবর দিতে চলিয়া গেল। খানিক পরে
একখানি চওড়া লাল পেড়ে শাড়িও সাদাসিধা সেমিজ গায়ে
দিয়া সে আসিয়া দেখা দিল।

সত্য তাহার অপূর্ক সাজের দিকে তাকাইরা একটু হাসিয়া বলিল, "এই থেশেই তোমার বড় স্থানর দেখাছে মা, ঠিক তুমি এইবার আমার মারের সাজে সেজেছ। এতক্ষণ জুতো মোজা পরে নৃতন ফ্যাসানের পোষাকে যথার্থই তোমার ভাল দেখাছিল না।"

বাঁথি তাহার পার্ষের চেয়ারথানায় বসিয়া পড়িল, বলিল, বিথার্থ কাকা, যাদের যা তাই মানায়। বালালার ঘরের বউ মেয়েকে লালপেড়ে লাড়ি, লাল শাঁথা আর, লাল সিঁদ্রে সাজতে দেখলে কেমন আনন্দ হয়,—মনে হয়, এ আমাদেরই

प्रत्नित्र चाँछि किनिम्,—विष्यत्मत्र नाम शक्क अर्छ तन्हे। আমি আমাদের প্রাচান আদর্শটা বড় ভালবাসি কাকা। ওই জন্তেই আমার মা-বাপের দঙ্গে মোটেই মিল হয় না। সেদিন একটা ব্যাপার হয়ে গেছে,—তুমি নিশ্চয়ই তার কিছুই জানো না। আমি দিদিমার দকে ও-বাড়ীতে গিষেছিলুম। এর আগে যতদিন গেছি—বেশ বিবি সেকে যেতুম। সেদিন এই পালের ব'ড়ার একটা বউকে দেখে কি খেয়াল হল যে, আমি প্রমত সেকে বেড়াতে যাব। দিদিমা কত বারণ করলেন, না ভনে, এই কাপড়খানা পরে, কণালে সিঁদুরের টিপ দিয়ে, আলতা পরে ওগাঁড়া গেলুম। বাব। আমায় দেখে একটুমাত্র হেলে চলে গৈলেন। আর মা তুই হাতে মুখ চেপে ধরলৈন। তার পর সে কি ঝগড়া দিদিমার সক্ষে ৷ বললেন, দিদিমাই না কি আমায় খারাপ করে দিলেন। দিদিমা শেষে কেঁদে ফেলে আমায় বললেন—তুই আর আমায় জালাদ নে বাথি। .প্রামনে ভাব্ছে, আমি তোকে কুশিক। দািচ্ছ, তোকে দিরে ধীনাকরাবার তাই করাচিছ। অনুমার কথা শোন ভাই, ওপৰ খুলে ধুয়ে ফেলে ভূই যার মেয়ে তার কাছে যা, আমার কাছে আর থাা + স নে। আমার সেদিন খুব রাগ হরে গেল। দিদিমার হাত ধরে সেই যে বার হয়ে এসেছি, আর এই কয়মাস যাহ নি। এই বিজয়া দশমা গেল, কত বড়োতে কত লোককে প্রণাম করে এলুম, ও-বাড়াতে তবু আম যাই বি।"

সে বৃক্জাটা দীর্ঘনি:শ্বাসটা দমন ক্রিবার ভক্ত চেষ্টা ক্রিণেও, তাহার সে চেষ্ট ব্যথ ক্রেয়া বেদনাভরা নিঃবাসটা বাহির হহয়া গেল—"কিন্তু মাও তো আমায় ডাকেন নি কাকা। বাবা আসবেন বলোছলেন, তিনিও আসেন নি।"

তাহার কঠবর ক্রমেই করণ হহতে করণ্ডর হইরা উঠিতাছল। হঠাৎ বেন চেতনা পাইয়া জাের করিরা বেদনাকে ঠেলিয়া দেরা সে বালয়া উঠিল, "তা, না ভাকলেই বা, ভাতেই বা কি কাকা ? যাদের মা বাপ নেই—তারা কি বেঁচে থাকে না ? পাশের বাড়ীর একটা মেরে—এএটুকু কাকা, বড় জাের তার বরেদ দশ এগার বছর হবে মাত্র,—দে না কি ধুব ছােটবেলা হতে মা-বাপ হারিরে পরের কাছে রয়েছে। দাদা মশাই আর দিদিমা এরা আমার যতটা ভাবাদেন, তার এতটুকু যদি মা-বাবা আমার ভালবাদতেন—"

চাপা হাথা নিবিড্ভাবেই ভাহার কঠে জাগিয়া উঠিল, বীধি নীবৰ হইয়া গেল।

**"**বীথি !—"

চমকাইয়া মুখ ফিরাইয়া বীপি দেখিল দিদিমা সরলা।
শাস্ত লিশ্ব দেই মাত্মুভিটীর পানে তাকাইয়া সতার ছটি চকু
জুড়াইয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি উয়িয়া নত হইয়া তাঁহার
পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল।

সরকার বিষাদভরা মুথে একটু শ'ন্ত হাসির রেথা জাগিয়া উঠিল, ছেলেটা তাঁহার অপরিচিত নয়,—কঞ্চার বাড়ীতে যাতায়াত করিতে করিতে সতাকে সেথানে তিনি কতদিন দেখিয়াছেন।

"বিজয়ার প্রণাম মা,---"

একটা দার্ঘনিঃশ্বাদ ফেলিয়া তাহার মাথায় শ্বেহভরা হাতথানি রাথিয়া আশীর্কাদ করিয়া সরলা বলিলেন, "সুথা হও বাবা, আশীর্কাদ করছি—তোমার মনোবাঞ্চা পূর্ণ হোক।"

চকিতে তিনি মুখ ফিরাইয়া লইলেন। তাঁহার চোথ ছইটী হঠাৎ জলে পুণ হইরা উঠিল। মনে পাড়িয়া গেল, বিজয়ার এই আশীবাদ লইতে আজ এখনও তাঁহার কঞা পর্যন্ত আদে নাই,—ছেলে মেয়ে জামাহ—কেহই এদিক মাড়ায় নাই।

বীথির মুখের উপর অশ্রাসিক্ত ছটি চোখের দৃষ্টি ফেলিয়া আবার একটা দার্ঘ ন:খাস ফেলিয়া বাললেন, "এ.চছ। বাথি, তুই কাপড় জামা ছেড়েই য়য় করতে বসে গেছিস। এখনও কিছু খাস নি, সতাকেও কিছু খেতে দিস নি। যা দিদিমণি, ভোর আর তোর কাকার খাবার নিয়ে আসতে বলে দেরমাকে।"

বীথি উঠিয়া গেল।

সত্য কি বলিবে তাহা ভাবিয়া পাইতেছিল না; কারণ, সরলার সভিত এ পর্যান্ত তাহার বড় বেশী কথাবার্তা চলে নাই। তাহার সন্ধাচত ভাব দেবিয়া সরলা একটু হাসিয়া বলিলেন, "এত কুঠিত হচ্ছে কেন বাবা? আমি তোমার মা, মায়ের কাছে সন্তানের লক্ষা করবার কারণ কিছুই থাকতে পারে না। মায়ার বিয়ে দিয়ে তোমার দাদাকে একটা ছেলের মতই কোলে পেয়েছিলুম, কিন্ত—"

তাঁহার কণ্ঠ প্রায় কন্ধ হইয়া আদিল। মনের আর্দ্রতা

তথনই জোর করিয়া দূর ক্রিয়া ফেলিয়া তিনি বলিলেন,
"যাক গিয়ে দে সব অতীতের কথা,—ও-সব আমি আর
ভাষতে চাই নে। তবুও কেমন মনে জেগে ওঠে। কাল রাজে
ভাষতে পেলুম, তুমি না কি বিলেত যেতে ইচ্ছুক। ভানছি,
তোমার দাদা না কি তোমার যাওয়ার আয়োজন করছেন।
তোমরা একে যা বলতে চাও বল, আমি একে কুমতি বই
আর কিছুই বলতে পারি নে। কেন বাবা, দেশের ছেলে
দেশে থেকে কি জ্ঞানোপার্জ্জন করা যায় না ? বিলেতে
গিয়ে যে বেশী কিছু শিথে আসতে পারা যায়, তা আমার
মনে হয় না। তবে হাা, একটা জিনিস শেখা যায়,—শেটা
বিলাতী সভ্যতা,—যেমন সভ্যতার স্বাদ আমরা প্রতিনিয়ত
গাচ্ছি। লোকে দেখছে, ভনছে, ঠকছে, তবুও কেন যে
তা পেতে চায়, তা আমি এ পর্যাম্ভ বুঝতে পারি নে।"

ু এই সময়ে ছই হাতে ছইথানি থাবার-পূর্ণ ডিদ লইয়া বীথি ফিরিল। তাহার সব্দে সব্দে একটা বিধবা কিশোরী চায়ের পাত্র কাপ প্রভৃতি লইয়া আদিল। টেবলে থাবারের ডিস ছথানা রাথিয়া বীথি বলিল, "নাও কাকা, থাও।"

সত্য বিশিল, "তুমি থাও মা, আমি অনেক বেশার আজ এক বন্ধুর বাড়ী খেরেছি, কিনে হয় নি।"

্বিও কথা বললে চলছে না কাকা, কুটুম্বিতার ধার আমি
ধারি নে। ওরকম তুমি ও-বাড়ীতে কোরো। আমার যথন
মা বলেছ, তথন আমার কাছে ও রকম কথা তোমার থাটবে
না। যদি জাত যাওয়ার ভন্ন কর—তাই আগেই বুলে
রাথছি—দিদিমা বাঁটি বামনি, আর আমিও—"

সে থিল থিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার হাসি দেথিয়া সত্যও হাসিয়া ফেলিল, বলিল, "তুমিও বামনি, না বীথি ?"

বীথি জোর করিয়া তাহার হাতথানা থাবারের উপর দিয়া বিলিল, "হাা; বীথি বলে ডেকো না; মা বোলো বলে দিছি । ছেলে হয়ে মায়ের নাম ধরে ডাকবে—এটা যেন বড় বিজ্ঞী শোনায় । নাও, থাও বলছি, না হলে জোর করে থাইয়ে দেবার অধিকার আমার আছে । তুমি ভারি অবাধ্য ছেলে । ও রকম অবাধ্যতা যদি কর, তা হলে আমি কক্ষনো তোমার মা হব না বলে দিছি ।"

সত্য আহার করিতে করিতে বলিল, "তবে বাধ্য হয়ে
আমার থেতেই হ'ল মা! কেন না, তুমি আমার মানা হলে
ুকিছুড়েই চঁলবে নাযে। আমার থেতে দিয়ে চুগ্ন করে

দাঁড়িয়ে থাকলে তো হবে না মা, তোমাকেও বদতে ' হবে যে।"

বীথি তাহার পার্শ্বে বসিয়া গেল।

বিধবা তক্ষণীটি মুখের উপর অন্ন অবশুঠন টানিয়া দিয়া ধীর হস্তে কাপে চা ঢালিয়া দিতেছিল। সত্য তাহার পানে তাকাইয়া সরলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এটি কে মা ?" •

একটা নিংখাস ফেলিরা সরলা বলিলেন, "এটি আমার এক আত্মীরের মেরে। ছোট বেলার বিধবা,— মা. মরণের সমর আমার হাতে একে দিয়ে গেছে, সেই পুর্যান্ত আমার কাছেই আছে।"

দামান্ত অবশুঠনের মধ্য দিয়া মেয়েটার মলিন মুখখানা দেখা যাইতেছিল। ব্যথিত ভাবে সত্য বলিল, "ভবিষ্যতে এর ভার সবই আপনাকে বইতে হবে ?"

সরলা আবার একটা দীর্ঘ নিঃখাস ফেলিলেন, বলিলেন, "আর কে নেবে,—অভাগিনীর এ পৃথিবীতে আর যে কেউই নেই।"

বীথির চেয়েও মেয়েটা বয়দে ছোট,—বছর চৌদ্দ পনের তাহার বয়দ হইবে। হিন্দ্র গৃহের বিধবা যে কি, তাহা সত্য ' ক্লানিত। তাই এই অয়বয়য়া বিধবাটীকে দেখিয়া সতা হৃদয়ে বড় বাথা পাইয়াছিল। দে নিজে এমনই ভয়বয়য়া বিধবাদের বিবাহের পক্ষপাতী ছিল। তর্ক করিবার প্রার্ভিটা তাই এই সময়ে তাহার মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল। াকজ সরলার নিঠাপূর্ণ উজ্জ্বল মুথখানার পানে চাহিয়া দে সম্বন্ধে একটা কথাও দে মুথে আনিতে পারিল না।

় বীথি জিজ্ঞাসা করিল, "কাল দাদামশাই বলছিলেন, ভূমি না কি বিলাতে যাবে কাকা ?"

সত্য মাথা চুলকাইয়া বলিল, "এখনও ঠিক হয় নি।
তবে দাদার আর তোমার মার একাস্ত ঝোঁক,—আর
তাঁরা যাওয়ার যোগাড়ও করে দিচ্ছেন—"

বীথি তথু গম্ভারভাবে বলিল,—"হঁ—"

তাছার অন্ধকার-পূর্ণ মুখখানার পানে তাকাইয়া সত্য কথাটা আর শেষ করিতে পারিল না। চায়ের কাপটা এক নিঃখাদে শেষ করিয়া দিয়া সে অক্স দিকে চাহিল।

শাস্তকঠে বীথি জিজাসা করিল, "কবে যাচছ ?" সত্য ইতন্ততঃ করিয়া বলিল, "যদি যাওয়া হয়—" একটু রুক্জভাবেই বীথি বলিল, "আবার যদি' কি ? বল যে যাওয়া ঠিকই হরেছে—এথন গেলেই হয়।"

সত্য একটু হাসিবার চেষ্টা করিল। হাসি স্কৃটিল না, সে চেষ্টার ফলে গুধু তাহার মুখখানা বিক্লত হইয়া উঠিল।

বীথি থানিককণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "ঠাকুঁরদার, কাকিমার মত নিয়েছ ?"

সত্য শুধু মাথা নাড়িল।

বীথি বলিল, "শুনেছি, বাবা যথন বিলেত গিয়েছিলেন, ঠাকুরদাকে কিছু জানান নি। তুমিও তেমনি করে পালিয়ে যাবে 'তাঁ বুঝতে পেরেছি। ছিঃ, এ রকম করে বিলুকিয়ে চলে যেতে তোমাদের এতটুকু লক্ষা হয় না কাকা ? অপশ্গই বলেছি—লুকিয়ে কিছু বলা বা করাকে আমি বড় খুণা করি। লুকান কিছু আমি আদবে সইতে পারি নে।"

তাহার কথার স্থারে ঘুণা উচ্ছুসিয়া পড়িতেছিল। সে আরও কি বলিতে যাইতেছিল,—সরলা বাধা দিলেন, ডাকিলেন, "বীধি—"

বীপি এবার মুখ ফিরাইয়া লইল,—আর সে কথা ভূলিল না।

তথন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে । বীধির দাসী আসিয়া দাইট জালাইয়া দিয়া গেল। সত্য তথন উঠিয়া পড়িল।

বাথি তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাহির পর্যান্ত আদিল। সত্যর হাতথানা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া রুদ্ধকঠে বলিল, "কাকা, 'একটা কথা বলি, বিলান্ডে যাবে—তার আগে ঠাকুরদাকে জানিয়ে থেয়ো। তুমি যে লুকিয়ে চলে যাবে, সে থবরটা যথন তার কালে পৌছাবে—একবার মনে করো, কি রকম ব্যথা তিনি তথন পাবেন। এক আঘাতে তার বুক শৃত্ত হয়ে রয়েছে। তার ওপরে এই আঘাতটা তিনি আর সইতে পারবেন না। বাপের প্রতি সন্তানের কর্ত্তব্য মনে রেথো কাকা। মনে করো না—তুমি বড় হয়েছ বলে তার ওপর তোমার কোনও কর্ত্তব্য নেই। বড় ছয়েথর কথা কাকা—তোমার মুথে তার কথা ভনে—এই আঘাতে তিনি কেমন হয়ে যাবেন সেটা আমি অহত্তব করতে স্বারছি। আর তুমি তার সন্তান হয়ে,—দিনরাত তাঁকে দেখে ভনেও সে ধারণা করতে পারছ না। তোমার পায়ে পড়ছি কাকা, যাবে যেয়ো বিলেতে,—তোমার মনের

উচ্চ আশার মূলে আমি কুঠারাবাত করতে চাই নে, – শুধু ঠাকুরদার অনুমতি নিয়ো।

সে বড় অমুনয়ের কণ্ঠস্বর। সত্য আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, "তাই হবে মা, আমি বাবাকে বলব।"

বীথি একটা দীর্ঘনিঃখাস ফেলিয়া তাহার হাত ছাড়িয়া দিল।

প্রাতঃমানাস্তে উপেক্রনাথ পূজার গৃছে প্রবেশ করিতেন। সেই গৃহেই তাঁহার তু'তিন ঘণ্টা কাটিয়া যাইত। এ সময়টায় কেহ তাঁহাকে বিরক্ত করিতে সাহসী হইত না।

গৃহদেবতা দামোদর। কে জানে কত পুরুষ হইতে এই দেবতা এ সংসারে স্থাপিত হইয়াছেন। বরাবর দামোদরের পূজা এই পরিবারে ভক্তিভরে একাস্ত নিন্তার সহিত চলিয়া আসিতেছে,—কোন দিন সামাক্ত একটু পূজার ক্রটী হয় নাই।

কাল রাত্রে একটা হঃস্বপ্ন দেখির। পর্যান্ত উপেক্সনাথের মনটা বড় খারাপ হইরা গিরাছে। আরু পুজার আসনে বিসিয়া সেই স্বপ্লটার কথাই মনে পড়িরা গেল। উপেক্সনাথ বিভোর প্রাণে বসিয়াই রহিলেন,—হাতের ফুল বিৰপত্র হাতেই থাকিয়া গেল।

শ্বপ্ল যে বাস্তবেরই পূর্বাভাস মাত্র, তাঁহার মনে এই সংস্কারটাই জাগিয়া উঠিয়াছিল। স্থশ্বপ্ল দেখিলে তাহা কদাচিং ফলে; কিন্তু কৃশ্বপ্ল দেখিলে তাহা যে অচিরেই ফলিয়া যায়, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি জাের করিয়া মনকে বৃঝাইতে চাহিতেছিলেন, শ্বপ্ল কিছুই নয়। দিনে যে কথাটা ভাবা যায়, শ্বপ্ল-শ্বরূপে সেই চিন্তাটাই সত্য হইয়া দেখা দেয়। তাঁহার মনের মধ্যে দিনরাত সত্যর কথাই জাগিতেছে। সত্যর জক্ত—মুথে প্রকাশ না করিতে পারিলেও—মনে তিনি এতটুকু শান্তি পাইতেন না। একটা ছেলে-পাশ্চাত্য মাহে অন্ধ হইয়া যেমন করিয়া সকল মায়া কাটাইয়া চলিয়া গিয়াছে, আার পিছনে ফিরিয়া চায় নাই. এও পাছে তেমনি করিয়া চলিয়া যায়, এই চিন্তাটা অদৃশ্র ভাবে সর্ব্বদাই তাঁহার মনের মধ্যে জাগারিত থাকিত। বিশ্বাস তিনি হারাইয়াছিলেন; তাই জাের করিয়া বিশ্বাস আনিতে চাছিলেও বিশ্বাস আসিত না।

কিছুদিন হইতে সত্যর চালচলনের মধ্যে তিনি একটা "নুতন কিছু" গোছের ভাব" দেখিতে পাইরাছিলেন, যাহা তিনি পুর্বের কখনও দেখিতে পান নাই। তাঁহার মনে হইতেছিল, সত্যও দিন দিন দুরে সরিয়া যাইতেছে,—তাহাকে আর বেশী দিন ধরিয়া রাখা যাইবে না।

একজামিন শেষ হইরা গিরাছে। সত্যকে বাড়ী আসিবার জম্ম তিনি পত্র দিরাছেন। আর এখন কলিকাতার থাকিবার প্রয়োজন কি ? পরীক্ষার ফল বাহির হইতে এখনও অনেক দেরী আছে,—তাহার প্রত্যাশার কলিকাতার থাকিরা কি হইবে ?

"জোঠা মশাই—"

বাহির হইতে কে ডাকিল। শক্টা কাণে আসিবামাত্র আত্মভোলা অন্তমনত্ব উপেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি সংযত হইরা বিদিলেন,—না, এ কেবল মিথ্যা ভাবনা করা হইতেছে। হাতৈ ফুল অথচ তাহা দেবতার পায়ে পড়িল না! আপনার চিন্তাতেই তিনি উদ্মন্ত, দেবতার যে পূজা হইল না।

"জাঠা মশাই বাড়ী আছেন ?"

ভবানী রায়াদরে মদলা বাটিভেছিল,—শিল ও নোড়ার অবিরত ঘটাং ঘটাং শব্দে বাহিরের কোন কথা তাহার কাণে আসিতেছিল না। দেবী ঘাট হইতে ফিরিয়া কলসী নামাইতে নামাইতে বলিল, "বাইরে বাবাকে কে ডাকছে ঠাকুরঝি, শুনে এসো না। বলে দাও, বাবা এখন পূজো করতে বসেছেন, বিকেলের দিকে এলে দেখা হবে এখন।"

ভবানী বিরক্তিপূর্ণ কঠে বলিল, "ডাকুক গিয়ে—যেতৈ দাও না বউ। ডেকে ডেকে সাড়া না পেয়ে আপনিই চলে যাবে এখন। এই মস্লা পিষতে পিষতে আমি পঞ্চাশ-বার আর উঠতে পারি নে।"

দেবী বলিল, "বোধ হচ্ছে যেন প্রকাশ ঠাকুরপো এসেছেন। দেখ না, কলকাতার থবর নিয়ে এসেছেন বোধ ছয়। অনেক দিন ধরে তো থবরই পাওয়া যায় না,—বাবা এদিকে ভেবে ভেবে সারা হয়ে যাচেছন।"

ভারি বারাতার স্থর এ। বাবাই যে ভাবিয়া যাইতেছেন,
আর সে কিছুই ভাবে না—এই কথাটা মনে করিতে ভবানীর
মুখে হাসি আসিল। সে ভাব প্রকাশ না করিয়া সে উঠিল
— "আমি এসে বাকি মসলাটা পিষছি বউ, এর মধ্যে তুমি
বেন পিবে ফেলু না। ভোমার ভোসে গুলুকু বিলক্ষণ আছে।

এসে করব ভেবে কোন কাজ যদি ফেলে রেথে যাওয়ার যো থাকে,—অমনি সেটাতে হাত দিয়ে শেষ না করলে তোমার চলবে না। ভারি একরোথা মেরে বাপু তুমি—"

বকিতে বকিতে সে বাহির হইল। প্রালণের ক্ষম দরজার দিকে যাইতে যাইতে বলিল, "কে গো,—এই সকাল বেলা গাঁ মাথায় করে তুলছো চেঁচিয়ে? বাবা প্রোকরতে বসেছেন, সেটা একটু হিসেব করে সকাল বেঁশার আসতে হয়।"

বলিতে বলিতে দরজা খুলিরাই সমুখে প্রকাশকে দেখিরা বিদ্যালিকা গোল,—'ও—তুমি প্রকাশ-দা ? বউ তা হলে ঠিক কথাই বলেছে ৷ আমিই একেবারে অবিখাস করে উড়িরে দিকি যে, দাদা এল না তুমি আসবে কি করে ? দাঁড়িরে রইলে কেন. বাড়ীর মধ্যে এসো ।"

প্রকাশ নড়িল না, বলিল, "জ্যেঠামশাই পুজো করতে বসেছেন, তবে এখন যাই; বিকেলে আসব এখন।"

ভবানী বলিল, "বাঃ, বাবা পুজো করতে বসেছেন ় বলে ভোমার আর ভেতরেও আসতে নেই ? বাবার সঙ্গেই তোমার সম্পর্ক, আমাদের সঙ্গে কিছু সম্পর্ক নেই তবে ?"

গন্তীর-প্রকৃতি প্রকাশ হাসিল। বলিল, "তোদের সঙ্গে <sup>\*</sup> কি সম্পর্ক ভবানী, তোরা হচ্ছিস সব মেয়েমামুষ—"

ভবানী রাগ করিয়া বলিল, "তা ঠিক্, মেরেমায়ুষ আমরা
তাই কারও দঙ্গে আমাদের দম্পর্ক নেই। মেরেমায়ুষকে
কোন কথা বলতে পারো না, মেরেমায়ুষকে কিছুর মধ্যে
জড়াতে চাও না; কেন না, তোমরা পুরুষ, তোমাদের পদমর্য্যাদা বেশী। ছোটবেলা হতে দেখে আসছি তোমাদের,
আমরা তোমাদের কাছে—কাজের বেলায় কাজি, কাজ
ফুরালেই পাজি—হই। চিরটাকাল দাদার কাছে যেমন
আবদার করেছি, তোমার কাছেও তেমনি করেছি। আজ
কর্ম বছর কলকাতায় থেকে একেবারে ভারী হয়ে পড়েছো,
—মেরেরা বড় হেয়, আর তোমরা বড় উঁচু—এ জ্ঞানটা খুব
বেশী করেই জন্মছে।"

ভবানীর কথা গুলা বেশ ঝাঁঝালো গোছের ছিল। প্রকাশ বাধা দিয়া বলিল, "থাম রে বাপু, আর লেকচার দিদ নে। কলেজে লেকচার শুনে শুনে কাণ ঝালাপালা হয়ে গেছে। ঘরের মধ্যে ভোরাও যদি লখা লেকচার দিস, তা হলে যাই কোথার বল দেখি।" ভবানী মুথ টিপিয়া হাসিল, বলিল, "একটু শুনতে হয় প্রকাশ-দা,—মেয়েদের একেবারে হের বলে ভাবলে চলে না,—তাদেরও সব কাজের অংশ দিতে হয়। যাই হোক, আসবে—না ওথান হতেই ফিরবে ।"

প্রকাশ বলিল, "সত্যর খবর শুন্তে চাস তো ? তা এথান হতেই শুনে নে না কেন? বাড়ীর মধ্যে গিয়ে গোলমাল করব,—জোঠা মশাইরের পুজো করা হবে না।"

ভবানী বলিল, "চীৎকার করে না বললে বুঝি বলা যার না ? দাদার থবর আমি একা শুনলেই কি চলবে প্রকাশ-দা, আঁর কারুর বুঝি দাদার থবর শুনতে নেই ?"

প্রকাশ ভিতরে প্রবেশ করিল। ভবানী বারাণ্ডার একথানা পিঁড়ি পাতিরা দিল। তাহার উপর বসিরা প্রকাশ
রালাঘরের দিকে আড়চোথে তাকাইরা ছষ্টামীর হাসি
হাসিয়া বলিল, "কই,—আর কে সত্যর থবর নিতে চার ?

'বে বাইরে আহ্নক, নইলে বলব কি করে ?"

দেবী রায়াঘরে রাগে ফুলিতেছিল। ভবানীর যেন
এতটুকু জ্ঞান নাই। তাহার কথা শুনিয়া প্রকাশ হয় তো—
হয় তো কেন, নিশ্চয়ই—মনে করিয়াছে, দেবীই সত্যর
সংবাদ লইতে চায়। ভবানীর এ রকম কথা বলা বড়
অন্তায়; কেন না, সতাই দেবী স্বামীর সংবাদ লইবার জন্ত
বিন্দুমাত ঔংস্কা প্রকাশ করে নাই।

ভবানী আবার একটু হাসিল। এ হাসিটা যে দেবীকে উদ্দেশ করিয়াই, তাহা দেবী রান্নাঘরের বেড়ার ছিদ্র দিয়া দেখিয়া আরও জলিয়া গেল।

মুথথানা নিতাস্ত ভালমামুষের মত করিয়া ভবানী বলিল, "বউ ওথান হতেই শুন্তে পাবে এখন প্রকাশ-দা। সামনে আসার হ'লে সামনে আসত। থাক, দাদা ভাল আছে তো প্রকাশ-দা ?"

প্রকাশ এক টু কাসিরা উত্তর দিল, "হাা, বেশ আছে।"
ভবানী বলিল, "হাা, বেশ ভাল আছে বই কি। তৃমিও
সেই মেসেই থাকো, না প্রকাশ-দা ? সেখানকার যা সব
থাওরা দাওরা,— মাগো, দাদার মুখে ভনে ভাবি—কি করে
তোমরা সে সব থাও? কলকাতা হতে যথন বাড়ী এস,
তথন যা চেহারা করে আনো, তা তো সামনে দেখতে
পাছিছ। এখানে থাকলে—বলতে নেই—তবু তোমাদের
চেহারা কেরে। হাজার হোক—বাড়ীর থাওরা তো বটে।"

প্রকাশ নিজের দেহের পানে একবার তাকাইরা বলিল, "নাঃ, তোরা যা বলিস, বিবেচনা করে দেখে আমরা ততদুর মন্দ বলতে পারিনে। চেহারা খারাপ কেমন করে—
কোন চোখে দেখলি বল দেখি ?"

ভবানী বলিল, "এই চোথ দিয়ে সোজা তাকিয়ে দেখছি
——আবার কি করে, কেমন ক'রে দেখব ? এই তো এবার
যথন কলকাতার গেলে, তথন কেমন চেহারা ছিল, তা
তথনও আয়না দিয়ে দেখেছ, এখনও একবার ফিরে আসার
চেহারাথানা আয়না দিয়ে দেখে তবে কথা বল। ছটি চোথ
বসে গেছে, চোথের নীচে কালি, মুথখানা শুকিয়ে এতটুকু
হয়ে গেছে,—যেন কত রোগ ভোগ করে উঠে এসেছ—"

বাধা দিয়া হাসিয়া প্রকাশ বলিল, "সেটা থাওয়ার কষ্ট নর রে, থাওরার অভাবে নর। আগে তোরা মূল কারণটা ধরতে পারিস নে,—ফস করে আর একটা কারণ ধরে, দেইটেই আঁকড়ে পড়িস—এই তো তোদের মের্দ্রে জাতের প্রধান দোষ। ভাবছিস, থাওয়ার কটে এরকম হয়েছে,—তানয় রে, এর মূল হচ্ছে একজামিনের <sup>ভ</sup>তাড়া। যত ছেলে স্কুল কলেজে পড়ে তাদের এই একই অবস্থা হয়েছে তা জানিস ? ছই মাস আগে তাদের চেহারা দেখিস, আর পরীক্ষার পর তাদের চেহারা দেখিস;— দেখতে পাবি, অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে গেছে। তোরা তো জানিস নে,—আমরা এই একজামিনরূপ সাগর পার হওয়ার সময় দেহের দিকে তাকাই নে, কি খাচ্ছি তার মোটে ঠিকই পাকে না। একটা গল জানিস ভবানী १—একটী ছেলে একজামিনের কথা ভাবতে ভাবতে একটা ব্যাং পেরে কেলেছিল, এমনই আত্মভোলা চিস্তা এ। ভোরা থাকিস ঘরের মধ্যে, লেখাপড়া কি তাই জানিস নে—জানবি কি— একজামিন দেওয়া কাকে বলে। আমাদের কত রাত বিনিক্ত চোথের ওপর দিয়ে চলে যায়। পাছে সময় ফাকি দিয়ে চলে যার, একজামিনের পড়া না হয়, এই ভয়ে আমরা চোথের ছটি পাতা এক করিনে। চেহারার যদি কিছু পরিবর্ত্তন দেখে থাকিস, তবে সে এই একজামিনের দোষে ৷— খাওরার দোব আহুষ্চিক কারণ মাত্র, প্রধান নয়। যাই হোক, এবারে এক রকম করে সাঁতার তো দিয়ে এসেছি। ফল যা হবে সে পরের কথা। এখন দিন কতক মৃা বোনের কাছে থেকে দিব্যি করে পেট ভরে থেরে জার নারাদিন রাত ঘুনিরে—যা হারিরেছি তার ডবল আদার করতে হবে।"

প্রকাশ হঠাৎ যেন থতমত থাইয়া বলিল,—"কে, সত্য ফ সে তোদের পত্র দেয় নি ফ"

ভবানী বলিল, "সেই অনেক দিনের কথা—একবার একধানা পত্র লিখেছিলেন—তাঁর মোটে সমন্ত্র নেই; একজামিন আসছে, ভারি ব্যস্ত হল্পে রয়েছেন। সেই পত্রথানা পাওয়ার পরে আর পত্র পাওয়া যায় নি। এই তো একজামিন হল্পে গেছে, তুমি এসেছ; কিন্তু দাদা তো এল না। বোধ হন্ধ আজকালই আসবে, না প্রকাশ-দা ?"

প্রকাশ মাথাটা একটু কাত করিয়া বালল, "বোধ হয়।" আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া ভবানী বলিল, "বাঃ! বোধ হয় কি ? এক মেদে থাক, অথচ বলছ বোধ হয়; কেন, দাদা তোমায় কিছু বলে নি ?"

প্রকাশ বলিল, "অস্থায় বলি নি ভবানী, তোমার দাদা এখন তো মেদে থাকে না।"

বিবর্ণ হইয়। গিয়া ভবানী বলিল, "তবে কোথায় থাকে ?" প্রকাশ উত্তর দিল, "তোমার বড়দার বাড়ীতে।"

"বড়দার বাড়ীতে !—" ভবানী স্তব্ধ হইয়া গেল। পিতা
খৃষ্টান বলিয়া যে দাদার নামও মুখে আনেন না—সেই দাদার
বাড়ীতে গিয়া সত্য রহিয়াছে, দেখানে দে খায়, ইহাও কি
সন্তব ? এত সহজে—এমন করিয়া সে পিতার সাঁয়িধ্য
ত্যাগ করিতে পারিবে কি, সকল সম্পর্ক তুলিয়া দিতে
পারিবে ?

তথনি ব্যাকুলকঠে সে বলিয়া উঠিল, "বাবাকে এ কথা বলবে প্রকাশ-দা ?"

নিজেদের কথা দুরে গেল, পিতার জন্মই স্বেহনীলা কন্তার যত ভাবনা। তাঁহাকে সে দকল আঘাত হইতে রক্ষা করিতে চার, তাঁহাকে অক্ষত রাখিতে চার। এ সংবাদ তাঁহার কেহনীল বক্ষে যে কি আঘাত দিবে, তাহা ভবানী জানিত। ভাই সে বড় উৎক্তিতা হইরা পড়িল।

প্ৰকাণ বিমৰ্থয়ংখ বলিল, "জানাতেই তো এসেছি ভবানী।"

"না,—চোমার পারে পড়ি প্রকাশ-দা, এ কথা তৃমি

বাবাকে শুনিয়ো না! তা হলে বাবা একেবারে পাগল হয়ে যাবেন,—জীবনে আর কখনও দাদার মুখু দেখবেন না,—ধর্মচ্যুত বলে তার হাতের জলও নেবেন না। বাবা ভারি গোঁড়া।
ধর্মের দিক হতে এতটুকু লোকসান তিনি দেখতে পারবেন
না। তোমার আত্রই দাদাকে চুপি চুপি একখানা পত্র দিতে
হবে,—যাতে বেশী গোলমাল না হতে হতে দাদা এসে পড়েন
তাই লিখে দাও। দাদা এলে আমি দাদার পায়ে ধরে বলব,
যেন আর তিনি বড়দার বাড়ী না যান। যা হওয়ার তা হয়ে
গেছে, আর যেন কিছু না করেন। আমি সেখানকার
ঠিকানা জানি নে প্রকাশ-দা। তোমায় একখানা পত্র লিখে
দিট্টেই হবে; বল, দেবে?"

তাহার কথার মধ্যে যে ব্যগ্রভাব ফুটরা উঠিতেছিল, তাহা প্রকাশের হৃদর স্পর্শ করিল। সেরুদ্ধকঠে বলিল, "আমি আজই পত্র লিথব। কিন্তু সে আর আসবে না ভবানী।"

"আসবে না १---কেন १" তবানী যেন আকাশ হইতে পিড়ল; অবাক হইয়া প্রকাশের মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

প্রকাশ মুথ ফিরাইয়া রুদ্ধকণ্ঠ পরিদ্ধার করিয়া বলিল, "তাকে তোমার বড়্দা বিলাতে পাঠাচ্ছেন,—তার যাওয়ার সব ঠিক হয়ে গেছে।"

ভবানীর মাথা ঘ্রিরা উঠিল, সে দেয়ালে ঠেস দিয়া -বজনুষ্টিতে কোন দিকে চাহিয়া রহিল।

বড়দা বিলাতে গিয়া, ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়া, পিতাকে তিকেবারেই পর করিয়া দিয়াছেন। সন্তান জীবিত থাকিতেও পিতার মুথে এতকালের মধ্যে কৈই তাঁহার নাম উচ্চারিত হইতে দেখে নাই,—সন্তানের পক্ষে ইহাপেক্ষা হুর্ভাগ্যের বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না। ধর্মান্তর গ্রহণ তো বাধা দিয়াছিলই; তাহার উপর পুত্র নিজেই মাঝখানে একটা হুর্ভেগ্ন প্রাচীর গঠন করিয়া লইয়াছিলেন। ধর্মান্তরের প্রাচীর কোনমতে পার হইতে পারিলেও, এই শিক্ষিতের আত্মাভিমানরূপ প্রাচীর ভেদ করিবার সামর্থ্য পিতা উপেক্রনাথের নাই, কথনও হইবে না। তিনি ধর্মান্তর গ্রহণ করিলেও যদি একবার শ্বাবাশ বিলয়া ভাকিয়া কছে আসিতেন, পিতার পা হুথানি জড়াইয়া ধরিতেন, পিতা কিছুতেই আপনার ধর্মগত সংস্কারকে জাগাইয়া রাথিতে সমর্থ হইতেন না; কারণ, তাঁহার সন্তানের। যে মাতৃহীন। স

ধর্ম, নিষ্ঠা, জ্ঞান—দকলের উপরে অটুট আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছে পিতামাতার সস্তান-বাৎসল্য। তিনি মুধে না বলুন, অন্তরেও কি আশা রাথেন নাই—সে আসিবে, তাহার ক্বত কর্মের জন্ত ক্ষমা চাহিবে প নিশ্চয়ই এতটুকু আশা তাঁহার সন্তরের এক কোণে পড়িয়াঁ ছিল। মুহুর্ত্তে মুহুর্ত্তে তিনি চমকাইয়া পথের পানে চাহিতেন। কিন্তু গর্মেছির্ত জিতেজ্রনাথ বিলাভ হইতে পূর্বভাবে সাহেব সাজিয়া আসিয়া নিজেকে অতি উচ্চ বলিয়াই ধারণা করিয়াছিলেন; এবং এই অশিক্ষিত শ্রেণীর ভট্টাচার্য্য লোকটাকে পাছে পিত্সন্মান দান করিলে শিক্ষিত সমাজ হাসে, তাই বছ দুরে সরিয়া গিয়াছিলেন।

বড়দা নিজে তো একেবারেই চলিয়া গিয়াছেন, ছোট ব ভাইকেও ঐবর্থার আড়ম্বর দেখাইয়া প্রলোভিত করিয়া পিতার স্নেহময় কক্ষ হইতে ছিনাইয়া লইলেন। হায় রে দানৃষ্ট,—হতভাগা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এখন কি লইয়া বাঁচিবেন পূ ভাঁহার যে বয়স তাহাতে সার বস্ত ধিসক্ষন দিয়া স্মৃতি লইয়া দিন কাটানো অসম্ভব। ভবানী এখন কোন্ আশার আলো ভাঁহার সন্মুখে ধরিবে,—জগৎ যে তাঁহার সন্মুখে অন্ধকার হইয়া আনিয়াছে।

"21 41 4- FI -- "

ডাকিতে গিয়া তাহার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া বন্ধ হইয়া গেল।

চৌথের জল উপচাইয়া পড়িয়া গেল। অতি কটে নিজেকে

সামলাইয়া লইয়া সে বলিল, "বাবাকে এ কথা বলো না
প্রকাশ-দা। দাদা আজ আসবেন, কাল আসবেন,—বাবা
এই আশায় আছেন, আমিও সেই আশা দিছিছ। তোমায়
যথন জিজ্ঞাসা করবেন, তুমিও এই কথা বলো। বড়দা যে
বাবার একদিককার পাঁজর ভেঙ্গে দিয়েছেন, তাই বিখাস
করতে তাঁর মন আর সরে না। তুমি বলো না প্রকাশ-দা
—তাঁর আর একদিককার পাঁজর ভেঙ্গে দিয়েছেন, তাঁর
অবিশাসকে জমাই করে তুলতে ছোড়দাও বিলেতে চলে
যাছে,—ফিরবে যথন তথন আর এদিকে চাইবে না। দাদা
করে যাবে তা কি গুনেছ প্রকাশ দা ?"

প্রকাশ একটা দীর্ঘনিঃখাস ফেলিরা বলিল, "আজকালই সে বাচ্ছে শুনতে পাচ্ছি। তাকে বোঝাবার চেষ্টা অনেক করেছিলুম শুবানী, আমার সব চেষ্টা বার্থ হয়ে গেছে। সে স্পাইই আমার বললে—"বাপের জ্ঞে অনেক স্বার্থত্যাগ করেছি। বাকে বিরে করতুম তাকে না বরণ করে বাবার আদেশে এক গ্রাম্য বালিকাকে বিরে করেছি। নিজের জীবনে এতটুকু সফলতা কথনও লাভ করতে পারি নি। এবার এ শ্ববোগ আর হারাতে বোলো না।"

ভবানীর আয়ত চোধ হুটি মুহুর্ত্তের তরে ধ্বক ধ্বক করিয়া অনিয়া উঠিল। সে বলিল, "তা বটে প্রকাশ-দা, সে কথা মথার্থ বটে। আমি বলছি—দাদাকে ভোমরা 'শিক্ষিত' বলতে চাও, আমি তাকে মূর্থ বলি। ই্যা, দাদা একেবারে মূর্থ। প্রকৃত শিক্ষা দাদার কিছুই হয় নি। যা শিক্ষা করেছে, দে প্র'থিগত শিক্ষা তাকে উন্নত করতে পারে নি. আর**ও** অবনত করেছে। মনে করো না নামের আগে পেছনে কতকপ্রলো অক্ষর গড়ে দিলেই সে জ্ঞানী হয়ে যায়। যার मन मश्कका छान हुकू निहे, किहूरे जारक खानी कराज পারে না। দেবীকে বিয়ে করে দাদা বড় অমুতপ্ত হয়েছেন: তাই কথাটা মুধ ফুটে বেরিয়ে পড়েছে। এখনও তিনি বুঝতে ' পারেন নি, কি রত্ন লাভ করেছেন। বলতে পারিনে, কথনও বুঝতে পারবেন কি না। এমন স্ত্রী মিলতে পারে আমাদেরই ঘরে। যাদের মনে সহজ জ্ঞানজাত পাতিব্রত্য সঞ্চিত রয়েছে, যাদের সামনে এদেশের সতী সাবিত্রী সীতার উজ্জ্ল দৃষ্টান্ত 'পড়ে রয়েছে, অক্স রুচি এসে তাদের অন্তরকে বিক্বত করে তুলতে পারে নি। এ দেশেব সতীধর্মে দীক্ষিতা হয়ে তারা স্বামীর জন্মে সবই করতে পারে। সেইজন্মেই দেবী সে দিন স্বামীর পড়ার ধরচ দিতে,—হাতে ছটি শাখা মাত্র রেখে সব গন্ধনা 'হাসিমুখে স্বামীর হাতে তুলে দিয়েছে। বলতে পারিনে প্রকাশ-দা, পাশ্চাত্যে কয়টি মেয়ে এ-রকম ভাবে স্বামীকে দেবতা বলে ভাবতে পারে, স্বামীর জন্তু নিজের স্থথ হঃথ বিদৰ্জন দিতে পারে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষালাভ করে আমাদের দেশের যে মেয়েরা শিক্ষিতা নামে পরিচিতা হয়েছে, তাদের মধ্যে কতটা এমন নিভীক দুঢ়তা আছে, তাও আমার অজ্ঞাত। আর আমার সঙ্গে যদি ছোড়দার এক বার দেখা হতো, আমি মনের সাধ মিটিয়ে এক্বার কথা বলে নিতৃম।"

প্রকাশ বিষাদের হাসি হাসির। বলিল, "বললেও কোন ফল পেতে না ভবানী, সে এখন কারও কথা কাণে নেবে না। তার মনের উচ্চ আশা—সে নিজে শিক্ষিত হরে ফিরবে, তার স্ত্রীকে বউদির মত শিক্ষিতা করে নেবে—" বাধা দিয়া ভবানী বুলিল, "দেশে থাকলে তা হতো
না প্রকাশ-দা? বাবা আর কতকাল বাঁচবেন ? যে রকম
বাঁবার চেহারা হয়েছে—বড় জাের যদি পাঁচটা বছরও বাঁচেন,
দে আমাদেরই কপাল। বাবা মরে গেলে তার পর যা খুসি
তাই করতেন, কেউ তাে তাঁকে বাধা দিতে থাকত না।
বাবার মার কারও অস্তরে তাতে আঘাত বাজত না। বাবার
শেষ জীবনটা এমনি অশাস্তিতেই ভরে উঠল, স্থার্থান্ধ
ছোড়দা পর্যান্ত নিজের দিকটা দেখলেন—তাঁর দিকটা
দেখলেন না ? পাঁচ বছর যেখানে বাঁচতেন, সেখানে আয়ু
কমিরে পাঁচ দিন করে দিয়ে গেল—এই ছেলের
কাজ ?"

উদ্বেশিত অশ্রু তাহার কণ্ঠকে চাপিয়া ধরিল। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কোন মতে নিজেকে নামলাইয়া বিকৃত কণ্ঠে সে বলিল, "তুমি এখন যাও প্রকাশ- দা, বাবা এক্ষনি পূজো সেরে বেরুবেন। মনের যে রকম অবস্থা, তাতে তুমি কখনই এখরু-কথাটা সুকিয়ে রাখতে পারবে না, প্রকাশ করে বলবে। বিকেলে এসো, বলো দাদা পশ্চিমে পেছে, শিগগিরই ফিরবে।"

প্রকাশ উঠিল ।

ফিরিয়া আদিরা রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া ভবানী, দেখিল, দেবী আড়ষ্টভাবে বদিয়া আছে।

"সঁব শুনলে বউ ?"

চমকাইয়া উঠিয়াই দেবী হাদিল। সে হাসি বড় মলিন।
অন্তরের গোপন বেদনাই যেন হাসিরূপে ফুট্টায়া উঠিল।
কলিল, "গুনেছি। চুপ কর, বাবার পূজো হয়ে গেছে, আর
ও সব কথা ভূলো না।"

উভয়ে নীরবে নিজের নিজের কাজে প্রবৃত্ত হইল। (ক্রমশঃ)

## বিবিধ-প্রদঙ্গ

#### সৌরজ্পৎ-রহস্থ

অধ্যাপক শ্রীকেত্রমোহন বস্থু এম-এসসি

সৌরজগতের কথা বল্বার আগে এই জগতের আদি ও কেঁল্র-ম্বরূপ ক্ষাকে বিশেষভাবে জানা আবশুক। স্বিতাই হল আদি-দেবতা। আদিম মানব এই সবিত্দেবকেই প্রথম পুজার অর্থ্য নিবেদন ক'রেছিল। সাবিত্রী ময়ে আছে—

> उँ कुर्जू द: च ख र मिवजूर्वरत्नगः धर्मारमयः शैमरि धरमा या नः धरामनार ॥ छ ॥

তেজের আধার হ'ল সবিতা—তার অন্তিত্বেই আমাদের মেধা ও বৃদ্ধি।
আমাদের দেশে অধুনা স্থাের উপাসক কতগুলি ও তাঁদের প্রধানতঃ
কোথার-কোথার বাস, সব আমার জানা না থাক্লেও, সৌরধর্মী যে
হিন্দুদের একটা ক্সিত সন্তাদার তার কোন বলিচ প্রমাণ না দেখালেও
চলে। এখনও হিন্দুদের মধ্যে নৈষ্টিক অনেক লোককে স্নানের
অব্যবহিত প্রে নবগ্রহের তব আবৃত্তি কর্তে শুনেহি; এবং স্কাহ্যে এই
ক্রথাঞ্লি উচ্চারণ ক'রে ভক্তিভরে প্রধাম ক'রতে দেখেছি—

(ওঁ) জবাকুক্মসঙ্গালং কাক্সপেন্নং মহাপ্ল্যতিং ধ্বান্তারিং সর্বপাপন্নং প্রণতোহন্মি দিবাকরন্। স্ব্রোর উপাসক যে গুধু ভারতেই ছিল, এ কথা আমি বলি না। কারণ, মিশরে, এীসে এই সৌরপুজার প্রচলন ছিল; এমন কি, প্রাচীন ব্যাবিলন- বাসীরাপ্ত স্থাকে দেবভাষরূপ পূজা ক'র্ভেন। এখন এই পূজা কর্বার অর্থ আর কিছু থাক্ বা না থাক্—আমরা প্রকৃতির রাজ্যে কোন বিরাট শক্তির আধারকেই দেবভার আসনে প্রতিষ্ঠিত করি। এই প্রসক্তেম ও পবনকে যতটা কাল্পনিক দেবভা বলিলা মানিয়া লইয়াছি, চাক্ষ্ম অগ্নি-স্থাকে সে রকম কাল্পনিক সংজ্ঞার অভিহিত করা যায় না। এই অগ্নি-স্থাকে সে রকম কাল্পনিক সংজ্ঞার অভিহিত করা যায় না। এই অগ্নি-স্থাকে সে রকম কাল্পনিক সংজ্ঞার অভিহিত করা যায় না। এই অগ্নি-স্থাকে প্রের প্রত্যেককে যদি আমরা ব্যষ্টিভাবে চিন্তা করি ভ তেজের (fire) কণার সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই দেখি না। এই তেজই আবার বান্তব জগতের একটা মূল উপাদান।

ব্ৰন্ধাণ্ডের তাবৎ তামাত্রিক সৃষ্টি হ'রেছে এইরপ্প কতকণ্ডলি মূল পদার্থকে লইরাই। এখন সৌরজগতের বিকাশ বৃষ্তে হলে সৌর জগতের আদি-বীজ ঠিক স্বাধে ধ'র্লে বদিচ অসঙ্গত হবে না, তত্তাচ এটা খুবই ভাষ্য ব'লে গণাঁ হবে, বদি জগৎপ্রপাক্তর মূল উপাদানগুলাকে অলালীজাবে নাড়াচাড়া করা যার। মোটামুটি সৌরজগতের কথা বুক্তে গেলে সূর্যা জিনিসটাঁ কি সেটার বিলেবণ ক'রে কেলা উচিত। কিত বক্ষাণ্ডের উৎপত্তি বুক্তে হ'লে, ব্রন্ধাণ্ডের বিভারে কি-কি আদিবীজ কি-কি নির্মে গঠন-কার্য্যের সহায়তা ক'রেছিল, তার একটা সম্পূর্ণ Synthesis অপরিহার্য্য হ'রে পড়ে। যেটা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনার চির-ইন্সিত সামগ্রী, সেটার বিচার ও নিসতি সময়ের অনন্ত পরিধির কাছে ছেড়ে দিরে, যেটা সর্ক্যাপেকা প্রত্যক্ষ, সেইটে নিরে যুক্তি করাই প্রের:। তাই স্থাকে লইরা সৌর বিজ্ঞানবিদ্-মণ্ডলী (astrophysicists) যে-ভাবে গ্রেষণা ক'র্ছেন, তাতে ওই জাগতিক অভিযান্তির synthesis আপনা হ'তেই গড়ে উঠবে, এরপ আপা করা যার।

সাধারণতঃ স্ব্যকে আমরা ব'লে থাকি অগচ্চকু। বাঁর আলোক ক্রোভিতে আমরা ক্যোভিআন; বাঁর জীবনের সক্রে আমাদের জীবন, পশুণকী বৃক্ষগুলনতা উদ্ভিজ্জের জীবন—আণামর পার্থিব বস্তুর জীবন জড়িত র'য়েছে; বাঁর অন্তিছ আমাদের জীবনের পক্রে কল্যাণপ্রদ,—রৈগণোককর বিনাশক (১); বাঁর দীপ্তিতে মানব-প্রতিভার উল্লেখ ও বাঁর এক মুহুর্ত অমুপস্থিতি আমাদের সভ্যো মৃত্যুর কারণ, স্থাবর-জক্সমের বিনাশ,—সেরূপ জড়পিগুকে—আমাদের plebians বলুন আর ঘাই বনুন—আমরা আমাদের গুভাকাক্রী দেবতা বলেই পুলা করি।

অসীম ব্যোমে আম্যমান্ জ্যোতিছের কথা অল্পবিতর সকলেই গুনেছেন। এই অনম্ভ ব্যোমে অগণিত জ্যোতিছ আছে, এ কথা তিনিই শীকার ক'ববেন, যিনি অজকারমর নিশীথে অসীম গগনক্ষ্ণিমে প্রদীপ্ত , ক্রুক্রকারাজির থক্মকানি লক্ষ্য ক'রেছেন। অনম্ভ আকাশ-সমূত্রে কত কোটা কোটা নক্ষ্য সন্তরণ ক'বছে তার ইরতা হর না। কিন্তু প্রতীচির 'মহাপত্তিত আইন্তাইন্ যে-দিন মত প্রচার ক'রলেন যে, ব্রহ্মান্তের ব্যাপ্তি সীমাহান হ'লেও জ্যোতিছের সংখ্যা অপ্রমের নর; এই ব্রহ্মান্ত ভাতহিত জ্যোতিছ্মগুলীর সমন্তি এক-কোটা-কোটা-কোটার উর্দ্ধে নর, তথন প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিছৎসমাজে কথাটা একটা রহস্কোন্তেদের মতই নহ'রে গেল। দান

বে সব ছিরকক জ্যোতিককে আমরা সোজা কথার ( অবৈজ্ঞানিকের কথার ) ব'লে থাকি 'ভারা' বা 'নক্ষঅ', তাদের মধ্যে প্র্যাটাও হল একটা ক্ষত্র । প্রভেদ এইটুকু বে, পৃথিবী ও চক্রের সর্ব্বাপেকা নিকট বলিরা ইহাকে এইরূপ একটা মহাদ্রাতিসম্পন্ন অগ্নিপিঙের মত প্রভীন্নমান হর। প্রকৃতপক্ষে নক্ষ্যে মাতেই প্র্যোর স্থার বা তদপেকা বৃহৎ অথবা ক্ষ্যুত্ত আগ্রিপিঙ। অক্সান্ত জ্যোতিকের মধ্যে প্র্যের সহিত সর্ব্বাপেকা নৈকটা সক্ষ্য আহে বলিয়াই ইহা অহিরকক্ষ বৃধ বৃহম্পতি শুক্র শনি প্রভৃতি

রামারঃ, বৃদ্ধকাতে অগতা উক্ত তোতে আছে,—

 সর্বাহল সালল্যং সর্বাপাপপ্রণাশনং

 চিভাশোক প্রশাদনার্ক্রিন্যুত্বন্ ।

এহোপএহকে শীর আকর্ষণে আবদ্ধ রাখিরা, তাপ ও আলোক বিতরপপূর্বাক তারবাসী জীবসমূহের নানা উপারে জীবন-রক্ষা ক'রে থাকে।
ইহার শাসনে সমস্ত এহোপএই নিরন্তিত হয়, তাহাবের গতির কোনও
অসামঞ্জক্ত পরিলক্ষিত হয় না, সকলেই আপনাপন হুডাভাসকক্ষে কোন
অপূর্ব্ব অপরিজ্ঞাত বিধিনিচয়ের ছায়া হুসংবদ্ধ হ'য়ে অবিয়াম পরিক্রমণ
ক'য়েছ,—কোন সংঘর্ব নাই, সংঘাত নাই। কি বিচিত্র প্রকৃতির
নিরমনিগড়ে আবদ্ধ এই জ্যোতিক-সম্প্রদার!

পৃথিবী হ'তে স্ব্রোর বিপুল দ্রত্বের দোহাই দিরে আমরা ব'লে থাকি, স্ব্রোর আরতন একথানা হৃহৎ থালার ছার। কিন্তু এই অস্পষ্ট ইসিতে প্রকৃত স্ব্রোর দ্রত্ব নির্ণর করার প্ররাদ বিভ্রনা মাত্র। স্ব্রোর দ্রত্বের জ্ঞান না জমিলে স্ব্রোর প্রকৃত আরতন, mass (জড়ছ) অথবা স্ব্যাসস্প্রকার নানা উপলভ্য বিষরে (phenomena) জ্ঞান জ্যাতে পারে না।

আলোকের গতি প্রতি সেকেন্তে ১,৮৬,৩৩০ মাইল বধন জানা গেল, তথন জ্যোতিবিদ ব্রাড্লে ইং ১৭২৫ অব্দে আলোকের মার্গচ্যতি সম্বনীর (aberration) আবিদার ক'র্লেন, আর গণিতবিদ পণ্ডিত গণিতের পদ্ধতি অবলম্বনে সুর্ব্যের দূরতের পরিমাণ কবিয়া বাহির করিলেন,— কিঞ্চিদ্বধিক হিনবতি কোটি মাইল। তৎপরে জ্যোতিবিজ্ঞানে parallax নামক একটি নব্য বিষয়ের যথন আবিজ্ঞিয়া হল, তথন এই দূবড়টির বাথার্থ্য প্রতিপাদন কর্বার একটা অভিনব উপাদান সংগৃহীত হ'রেছিল।

কামানের পোলা সেকেণ্ডে আড়াই হাজার ফিটের বেশী বেগে যেতে
পারে না। পৃথিবী আপন ককে স্র্গ্রের চতুর্দিকে যে গতিতে প্রদক্ষিণ
ক'র্ছে, সেটা ওই গোলার বেগাপেকা গড়ে চরিশগুণ বেশী। রদি
পূর্ব্বোক্ত গতিতে একটা গোলা অবিপ্রাপ্ত ভাবে স্র্র্গ্রের দিকে প্রধাবিত
হয়, তবে স্ব্গালোকে পঁহছিতে তার ছয় বৎসরের অধিক কাল লাগ্বে।
কিল্পা কোন বাস্পায় শকট যদি ঘণ্টায় বাট্ মাইল বেগে অবিরাম গতিতে
ও সমন্তাবে ১৭০ বৎসর কাল স্ব্যাভিম্বে যাত্রা করে, তবেই গন্তব্য
ছানে পঁহছিতে সমর্ব হইবে। অথবা বি-চক্রয়ানে আরোহণ করিয়া কেহ
যদি প্রতিদিন ১০০ মাইল প্রমণ করিতে সমর্ব হন তবে ওই পতিতে
পোলে ২০০০ বৎসর অতীত হবার পূর্ব্বে তিনি স্ব্গালোকে প্রবেশ করিতে
গারিবেন না। স্ব্য হ'তে পৃথিবীতে আলোক আস্তে লাগে মোটে আট
মিনিট; কিন্ত পৃথিবীর নেদিষ্ঠ নকত্র আল্ফা-একুইলি হ'তে পৃথিবীতে
আলোক আস্তে লাগে সার্দ্ধ চার বৎসর। এমন দ্রবর্ত্তা ভালর নকত্র
আহে, যেখান হ'তে পৃথিবীতে আলোক পঁহছিতে হাজারের উর্দ্ধ বৎসর
লাগতে পারে।

পূর্ব্যের আরতন সবজে একটা কথা প্ররোজনীর মনে হয়। আমুমান কর্মন, পূর্ব্যের অবরব হ'তে সব 'মাল-মস্লা' বাহির করে ফেলা হ'রেছে,— বখা, একটা কাপা গোলকের প্রতিকৃতি বরূপ। বদি পৃথিনীকে গৃসই কাপা গোলকের কেন্দ্রে রাধা হয়, তবে পূর্ব্যের উপরিভাগটা ক্ষেদ্র হ'তে গ,৩০,০০০ মাইল দূরে থাক্বে, এবং পৃথিবীবেটনকারী চন্দ্র সেই কাপা গোলকটার আভাতরেই থেকে বাবে,—প্রার ক্ষেদ্র হ'তে লৌরসোলকের, উপরিচাপের অর্জণণে বৃশ্যান প্লাক্বে । · · · · · কি বিশাল জড়পিও এই সৌরজগতের-ভার কেন্দ্রটি! আর ইয়ার গুরুত্বও বড় কম নর, পৃথিবীর চেরেশ্তিন লক্ষ তেত্রিশ হাজার গুণ ভারী।

পুথিবী মাধ্যাকর্বণ-বলে প্রভ্যেক জড় বন্তকে তাহার কেন্দ্রের প্রভি আকর্ষণ করে, এ কথা দর্শন-প্রণেতা আর্য্য ক্ষিরাও বলে গেছেন। কিন্ত Newton বধন এই মাধ্যাকর্ষণের নিধিলব্যাপক্তা নির্দেশ কর্লেন ও এ সম্বন্ধে গতি-বিজ্ঞানের একটা বিধি আবিছার ক'রে কেল্লেন, তখন জ্যোতিৰণাল্লের একটা নৃতন রকম প্রস্ব-বেদনা অমুভূত হল, ব্রহ্মাও-ভব্বের একটা নুতন খার উদ্ঘাটিত হ'রে গেল। আমরা জানলাম, স্ব্য পুথিবীকে প্রচণ্ড বলে টানিয়া আছে, নচেৎ এই বেগবতী পুথিবী সুর্ব্যের কবল হ'তে কোনু কালে নিছতি লাভ ক'রে অনস্তের নিক্রদিষ্ট भरब हुटि ठ'ला विक अस्मिर मारे। अवः स्ट्रांत्र विश्वन शृथिवीरक প্রজার স্থান্ত অসম্ভব হত। এ কথাও পুর জোরের সহিত বলা যায় না; কেন না অনন্ত আকাশ-পথে যুবিতে ঘুবিতে হয় ত কোন ভাত্মর সদৃশ প্রভাপশালী নক্ষতের কবলিত হ'ত !...ধরিতীর প্রতি সুর্ব্যের যে বিষম টান আছে, ভার পরিমাণ ব'লছি। একটা ইপ্পাতের লাটি যাহার ব্যাস ৩০০০ মাইলের কিছু অধিক হবে, সেই লাটিটা ভার্নতে কডগুণ 'রামমৃষ্টি'র বল লাগ্বে, সেটা যদি অসুমান করতে পেরে থাকেন, ভবেই বুঝবেন-অনস্ত শৃস্তমার্গে বিচরণশীল এই ছইটী জড়-পিঙের মধ্যে কি এমন অনুষ্ঠ অনজ্যা নিয়ম সংস্থাপিত আছে, যাহার দরণ এই নিদারণ আকর্ষণ ধরণীকে আপনার যদুচ্ছাবৃত্তি হ'তে ধিরত রেখেছে, সংযম এনে দিয়েছে! বদিও আমর৷ ক্যালোকে গমন ক'র্তে সমর্থ হব না **এवः त्रै इ:**माहनिक ठिड्डा क'त्र्रल जीमरम्बीत आठीनयूर्वत चाहेकातान ছোক্রার দশা প্রাপ্ত হব, তবু আমরা ত বিজ্ঞানের সাহায্যে ক্রমেই **লান্তে পাচিছ সুৰ্ব্যের যুল** উপাদান কি কি <sub>?</sub>…একটা একমণ ৩৫ সের ওজনের মাসুষ স্থামগুলে গেলে তার ওজন ছই টনের উপর হ'য়ে। বুায়। ক্তি সেখানে উত্তাপ সহু ক'রে তিটিবার সাধ্য মানবের নাই; এবং পুৰিবীর খনছের চতুর্থাংশ খনত স্বের সব ভারগার আছে কি না সন্দেহ। ৰণচ্ছদৰীক্ষণ যন্ত্ৰের সাহায্যে প্ৰমাণ পাওরা গেছে যে, উদজান ব্যতীত বিভিন্ন ধাতুও বালাকারে প্রেয় বর্তমান আছে, বেমন লোহ, কালশিরম, সর্কি, তাত্র, ইত্যাদি। কর্ষ্যে বাষ্পাকার অবস্থায় ভিন্ন শক্ত বা তরল অবস্থায় কোন বস্তুর থাকা সম্ভব নয়। তাহার কারণ আর কিছুই নর, কেবল পূর্ব্যের প্রচণ্ড উত্তাপ (temperature)। সেণ্টিগ্রেড তাপমান-ৰন্ত্রের মাত্র ১০০ ভিগ্রিতে জল ফুটিলা বাম্পাকারে পরিণত হয়। আর সেই বজ্ঞের ১ৎহান্সার ডিগ্রি উদ্ভাপে বাম্পে পরিণত হ'তে কোন किनिएनत वाकी थाएक कि ?

হর্বো বে কডকওলা কাল দাগ আছে, ভাদের সৌর-কলক—
এই অভিধা বৈওয়া যেতে পারে। এই সৌর-কলকওলাকে স্বা:
প্রের উপর দিরা. পূর্বা দিক হইতে পশ্চিম দিকে চলিয়া যাইতে লক্ষ্য
করা বিয়াছে। ভাহাতে অনেকেই বলেন বে, স্ব্যার আবর্তন আছে।
বেলক্ষ্যেনের উপর পৃথিবীর ব্রিবার কাল আমাদের বড়িতে বেমন চক্ষিশ

ঘণ্টা, সেইরূপ স্ব্রের এই আবর্ত্তনকাল (Synodic period)
আমাদের কাছে মনে হবে মাত্র সওরা সাতা'শ পিন, কিন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে
ঘূর্ণনটা প্রার সাড়ে পঁচিশ দিনেই (sidereal period) হ'রে থাকে।
পৃথিবীর মেরুদভটা প্রবাকত্তের দিকে মুখ ক'রে আছে; কিন্ত স্বর্থার
মেরুদভটা এমন একটা দ্কি নির্দেশ ক'র্ছে, যেটা প্রবাকত্ত ও আল্ফালিরা ব'লে উত্তরনকত্ত-মঙলীরু যে একটা নকত্ত আছে, এই ছুইটি
নকত্তের মাঝখান বরাবর।

আমরা নয় চক্ষে যে সমৃজ্বল শুক্ত আলোকমর গোলাকৃতি হুর্যাটি প্রক্রাক করি, সেটা হুর্যামগুলের অংশমাত্র। হুর্বাের অবরবটি ইহাপেক্ষাং আনেক বৃহৎ। সমগ্র হুর্বাের এই দর্শন-গ্রাহ্য ছানটি বলে দৃশ্রমগুল (photosphere)। দূরবাক্ষণ যদ্রের সাহায্যে—যদি যক্ষাত্রে শক্তি কাল বিশেব অসুকূল অবস্থার এই দৃশ্রমগুলটিকে দেখা গিরাছে যে, এই অংশটি সর্বাখা সমস্তাবে আলোকিত নর,—পুব আব্দ্যোখাব্ড়ো রটিং কাগজের ক্রার শবল; এবং দৃশ্রমগুলটির কেল্রভাগ অপেক্ষা সীমান্তবর্তী ছানগুলা নিপ্রভা। এটা ফটো দেখে বেশ বোঝা যার। পক্ষান্তরে যদি বেশী শক্তিশালী দূরবাক্ষণ ব্যবহৃত্ত হর, তবে কাল পৃষ্ঠভাগের (bask ground) উপর পারিপার্শিকভাবে বিশ্বত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রোজ্বল পিও সমন্ত সৌর-রেকাবঝানিকে ভরিয়া দিরাছে, এরাণ দৃষ্টিগোচর হর। হার্লেল ভাবের নামকরণ ক'রেছিলেন nodules ব'লে। জ্যোভিবী-কবি ল্যাংলে ভার উপমা দিরাছেন যেমন (২)—

#### ধূদর বদন মাঝে

#### তুষার কণিকা সালে।

দৌর-কলস্কগুলার আশে-পাশে সময়-সময় উচ্ছল ভোরাকাটা দার্গী দেখা যায়। সেগুলাকে বলে ফ্যাকুল (Faculae); দৃশুমগুলের প্রস্থান্তদেশে এগুলা প্রায়ই নয়নগোচর হয়।

দৃত্য মণ্ডলের অবয়ব , পর্যবেক্ষণ ক'রে এই সিদ্ধান্তে উপনীত
হণ্ডরা গেছে যে, যেমন পার্থিব বায়ুমণ্ডলে বান্স লমাট বাধিয়া মেষের
সঞ্চার হয়, সেইরূপ দৃত্যমণ্ডলাট আর কিছুই নয়—একথানা শুভ্র মেষ
অপেকাকৃত অল্লোজ্জন বায়ুমণ্ডলে ভাসমান য়'য়েছে। ভেল্লবাধ্ বায়নারে
(Welsbach Burner) যে গ্যাসিশিখা আছে, তায় প্রান্তলাগে
যে উজ্জন আচ্ছানন দেখা যায়, সেটা উল্লল্যে যেরূপ এই গ্যাসিশিখাকে
অতিক্রম ক'রে গেছে, সেই দৃত্যমণ্ডলক্ষণী মেয়প্রচ্ছদ, যে গ্যাসময়
বায়ুমণ্ডলে সে য়বমান য়য়েছে, তদপেক। উল্লল্যে ধুবই বেশী, এবং ওই
মেঘ্যানার যে উপাসান সমুদার আছে, তাদের তাপবিক্রিরণ শক্তি উপর্ক্ত
বায়ুমণ্ডলের গ্যাসসমন্তির চেয়ে অনেক বেশী।

দৃশ্যমণ্ডলের বহির্দেশে আর একটা তার আছে—বাকে অদৃশ্যমণ্ডল (chromosphere) বলব। কেন না, এই মণ্ডলটি সাধারণতঃ নগ্ন-চক্ষে দেখা বার না। যথন সুর্বাগ্রহণ হর, তথন দৃশ্যমণ্ডলটি অক্ষারাবৃত হর,

<sup>(</sup> Like snowflakes on gray cloth."- Langley.

নেই পমর spectro helic graph যন্ত্রথাগে অদৃত্যমণ্ডলের আলোকচিত্র লণ্ডর। সেই আলোকচিত্রে অদৃত্যমণ্ডলের অন্তর্ভু ক্ত বায়মণ্ডলের
অবস্থা স্পান্ত পরিলক্ষিত হয়। একণে জিজান্ত হ'তে পারে, যথম বেতবর্ণ
দৃত্যমণ্ডল অজকারে ঢাকা পড়ে, তথন অদৃত্যমণ্ডলের ফটো কিরূপে
অভিত হবে ? এ প্রশ্নের জববি শক্ত নর। যেমন ক্রোর প্রথর তেজে আমরা
দিবাভাগে অভান্ত কীণালোক জ্যোতিক দেখিতে পাই না, সেইরূপ
দৃত্যমণ্ডলের প্রথর তেজে অদৃত্যমণ্ডল রান হরে থাকে। কৈবল সৌরগ্রহণের সমর দৃত্যমণ্ডল অজকারাচ্ছর হওরার, অদৃত্যমণ্ডলের ক্ষীণালোক
চক্কে ক্টিরা উঠে, এবং Spectroheliograph দ্বারা ফটো গৃহীত হয়।

অদৃত্যমন্তনের অধোদেশের বায়ুমণ্ডল অত্যান্ত ছানাপেকা পুব গাঢ় এবং উপ্তথ। অদৃত্যমন্তলের বর্ণ রন্ধান্ত সদৃশ; ইহার কারণ আর কিছুই নর, অদৃত্যমন্তলটি প্রধানতঃ জলজান বাব্দে পরিপূর্ণ; অবী ইহার মূল উপাদানটি তাহাই। বর্ণচ্ছদবীকণ যন্তের ছারা বস্তর মূল উপাদান কি কি তাহা জানিতে পারা যার—বর্ণচ্ছদের রেথাঞ্জির (Spectral lines) বৈশিষ্টাই বস্তার স্বরূপ স্থাচিত ক'রে দেয়। অদৃত্যমন্তলে কি কি যৌলিক পদার্থ বর্জমান আছে, ভাহা নিণীত হ'রেছে ওই ব্লোক্ট্রোস্কোপ, আুছেক্ রেথাঞ্জির সমাবেশ দেখিয়াণ অদৃত্যমন্তলে প্রধানতঃ জলজান, ছিলিরম-গ্যাস ও কাল্শিরমের বান্স আছে।

অগ্নি যথন থাওবন দক্ষ ক'রেছিল, তথন তার লেলিহান জিহ্বা আকাল পটে একটা রক্তিন তরঙ্গের লীলাবৈচিত্র্য আছিত ক'রেছিল। সেইক্রপ যথন সবিভূদেব রাহ্গ্রন্ত হন, তার অদুভ্তমণ্ডল অবরবটি কতকটা সেইপ্রকারই উদ্ধান পাবকলিখা ছারা রক্তিত পরিদৃশ্তমান হয়। পূর্ণ স্ব্যগ্রহণকালে চক্র যথন স্ব্যালোকের গতিরোধ করে দৃশ্তমণ্ডল একেবারে অক্কারাবৃত হর, পূর্বেই বলেছি, তথন অদৃশ্তমণ্ডলটিই দেখা যায়। আমাদের চক্ষে আপাত প্রতীয়মান হয় যেন চল্লেরই উপরিভাগে নক্ত্রপ্রপ্রের স্থায় চাক্চিকাময় লেইছিত দ্ব্রা চুলীর মত দপ্দ্র্ ক্র্রান্তর। এইশ্বলাকে সোর-স্থাতি (Solar prominences) এই আখ্যা দেওরা হ'রেছে।

অদৃখ্যমন্তলে কোনরাপ দহনকার্য্য চলিতেছে, একাজি লাভাবিক বটে;
বস্তুতঃ তা নর। পূর্ব্যে যদিচ দাফ্ উদজান গ্যাস বর্ত্তমান আছে, তথাপি
ইহার অপর কোন গ্যাস বা বাপের সহিত রাসায়নিক সংযোগ অসম্ভব।
কথাটার কিছু বিস্তার আবশুক। অদুখ্যমন্তলের উত্তাপ এত বেদী যে,
কোন যৌগিক পদার্থ (compound)—যাহা ছই বা তভোধিক
মূল পদার্থের সমবারে গঠিত হ'রেছে—ওইরূপ যৌগিক অবস্থার থাক্তে
পারে, না, বিনিষ্ট হ'রে যার। একে বলে তাপজনিত বিলেবণ বা
temperature dissociation। এমন কি, মূল পদার্থের অণুগুলি
পর্বান্ত বিনিষ্ট হইরা তাহার পরমাণুগুলি ইতত্ততঃ ছুটাছুটি করে।
স্বাপনারা জানেন বে, অণুগুলি কতকগুলি গরমাণুর সমষ্টি মাত্র। আবার
পরমাণুর ক্ষেপ্রিণাম আছে, এবং তাহা একটি জড়বীজ (nucleus)

\*\*কেকগুলি ইলেক্ট্নের সমষ্টি। অদৃখ্যমন্তলের তাপ সর্বত্ত সমান

নয়। দৃত্যমন্তলের তাপ আরও বেশী, এত বেশী যে কোন বন্ত পরমাণু অবস্থার থাক্তে পারে না—তাপজনিত বিশ্লেবণ হওরার কতকগুলা ইলেকটুন প্রভাঙ্গ পরমাণু হইতে বিশ্লিপ্ত হরে যার ও পরমাণুর অবশিপ্তাংশ পাড়িরা থাকে। ইহাকেই বলে পরমাণুর ionized বা বিশ্লিপ্তাবহা। এই ইলেকটুন অর্থাৎ খণতাড়িতমর রেণুগুলি ইতন্ততঃ পরিশ্রমণ করার স্থ্যমন্তল বিজ্লীর একটা প্রকট লীলাক্ষেত্ররূপে পরিশত হ'রেছে।

অকৃতি-বিজ্ঞানের একটা অধায়ে ওাড়িত ও চৌমকধর্মের মধ্যে একটা অবিচিছন্ন মাথামাথি সম্বন্ধ চিন্নদিনের জন্ম বিধিবদ্ধ হ'রেছে। বিষয়টি এই, যথন তাড়িতস্ৰোত প্ৰবাহিত হয়, তখন সে তাহার চতুম্পার্শে এकটা চৌষক-ক্ষেত্র উৎপাদন করে। উদাহরণ ছলে বক্তব্য, বীক্ষণাগারে যে তাড়িতচুম্বক (electromagnet) আছে, তন্ধারা ইহার যাথার্থ্য স্থচারু ক্লপে উপলব্ধি করা যেতে পারে। স্থালোকের স্থানে স্থানে তাড়িতের তথা ইলেক্ট্রনের প্রবাহ আছে বলিয়াই, একটা বিশাল চৌম্বক-ক্ষেত্রের স্ষ্টি হ'রেছে। বর্ণচ্ছদবীক্ষণযন্ত্রে কোন বাম্পের বর্ণচ্ছত্রেরেখা পর্ব্যবেক্ষণ কর্বার পর যদি সেই বাস্পাধারের আবেষ্টনরূপে কোন তাড়িতচুম্বকরাখা হয়, দেখা বাঁইবে বৰ্ণচ্চত্ৰের রেখাগুলি বিযুক্ত হইয়া প্রতি রেখার আংশে- · পাশে আরও ছুই-ভিনটি নব্য রেগার উল্পাম হ'য়েছে। ইহার কারণ এই যে, বাস্পের পরমাণুর অভ্যস্তরত্ব ইলেক্ট্র-ওলির পরিশাক্ষন ওই বৰ্ণচ্ছত্তে প্ৰতিফলিত হ'চ্ছিল, চৌম্বৰ্কেতের সংশ্ৰে উক্ত পরিশান্দৰ উদ্দীপিত হ'রে ভিন্ন প্রকৃতি-সম্পন্ন হ'রেছে—যা'কে আলোকবিজ্ঞানে বলে এবডাপত্তি (polarization)—এবং ভজ্জন্ত বৰ্ণচ্ছত্ৰ বেখাগুলি সংশিষ্ট र'ग्नেছে। ইহাকে আলোক-বিজ্ঞানে Zeeman effect व'ल श्चायना कत्रा रु'रब्रह् ; रकन ना, এই कलाक्टलन्न आविष्ठ्छ। किमान्। স্থাসভলে যে চৌম্বককেত্র আছে বলে অমুমিত হ'মেছিল, তাও সাবাস্ত হ'বেছে ওই জিমান্ধর্ম অবলোকন করিয়া।

পূর্ণ স্থাএহণ কালে তামদা দৃশ্যমন্তলের বহিঃদীমান্তে অদৃশ্য মন্তলের গাত্রে একটা প্রভা-বেষ্টন দেখতে পাওয়া যায়। তার রঙ্টি মুন্ডাথবল ও ভারি মুনোহর। রক্তজবা দৌরস্থীতি সমুদার শুল্র দৌর পরিবেশের আন্তরণে ইতন্ততঃ প্রক্ষিপ্ত হ'রে কি চমৎকার নরনবন্ধন করে। সৌরবিজ্ঞানে এই প্রভা-বেষ্টনের নাম দেওয়া হ'য়েছে 'করোণা'। করোণার ফটো লওয়া একটা কিপ্র হন্তের পরীকা; কেন না, প্রভাবেষ্টনিট ছাই তিন মিনিট কালের বেশী স্থামী হয় না। সেই সময়ের মধ্যে ফটো তুল্তে হবে। কেবল দক্ষ আটিইই তাহাতে কুতকার্য হয়।

অনেকে মনে ক'রে থাকেন, করোণা একটা শুধু আলোকের লীলাবেলা—optical phenomenon—বেমন মরুভূমে মুগভূফিকা। প্রভূতি তা নয়, এটা ক্রেরই সাঙ্গোপালের মধ্যে। বায়ুমণ্ডল বেমন পৃথিবীর একটা সাজোপালের মধ্যে, একটা বেমন constant quantity,—করোণা ক্রের টিক সেরুপ সাজোপালের মধ্যে কর। পৃথিবীতে বেমন উদীচ্যালোকের দীশু পভাকা কি ধুমকেতুর, অলশ্ব পৃক্ষ কলাচিৎ চোধে পিড়ে, সেইরূপ করোণাকেও বথন তথন কেথা বারু না। শুভাতিক্র

কোন কোন অধ্যাপক এই করোণার বিকাশকে এল্প-রের ক্রিয়া ব'লে থাকেন। সৌরপরিবেশেও উদজানু, হিলিয়ম ও কাললিয়ম আছে। । । । গত ১৯০১ প্রীষ্টাব্দে স্থমাত্রা হ'তে যে পূর্ণস্থাগ্রহণ দেখা গিরেছিল, লিক্ ( Libk ) মানমন্দিরের পর্যাবেক্ষক-সম্প্রদার সেই সময় করোণার আলোকচিত্র ল'রেছিলেন। করোণার উপাদান গ্যাস ও বাষ্প ত বটেই; অধিকত্ত সেথানে ধূলিয়াশির একটা ঝড় বয়ে যাচ্ছে—এ মীমাংসা হ'য়ে গেছে। ক্লেন না তত্তির পরাবর্ত্তিত আলোকের অন্তিত্ব ব্যাখ্যা করা স্কর হয় না।

এখন সংব্যর আলোক ও তাপ সম্বন্ধে ছু চারটে কথা বল্ব। এক মিটার দুরবর্ত্তা আলোকবর্ত্তিক। একটা গুল্প পরদাকে যে পরিমাণে আলোকিত ক'র্বে, স্ব্য্য যখন আকাশমার্গে ঠিক মন্তকের উপর দগুলমান হয়, তখন সেই গুল্প পরদাকে তাহার পর্যায় এক মিটার দূরে রাখা যার, তাহা হইলে পরদাটিতে যে আলোক পড়বে, তার পরিমাণ ওই পরষ্টি হাজারের দশ-কোটি কোটি গুণেরও অধিক। সোজা কথার ব'লতে হ'লে বাতির আলোকের চেমে এমন একটি সংখ্যাগুণ বেলী ঘেটা অক্কে লিগ্লে হয়,— ১০৭৫ × ১০২৪, অর্থাৎ একহাজার পাঁচশত পাঁগুরেরের পৃঠে চবিবশটা শৃষ্ম। চল্ল হ'তে যে আলোক আমরা পাই, তার ছর-লক্ষ গুণ আলোক আমরা স্ব্য্য হ'তে পাই। আর সকাপেক্ষা উজ্জ্ল লুক্ক নক্ষত্র (Sirius) যে আলোক প্রদান করে, তার সাতশত কোটিগুণ আলোক স্ব্য্য প্রদান করে।…

স্থোর ভাপ আমরা কতট। পেরে থাকি, তার একটা সংকিপ্ত উদাহরণ বলি। মনে করুন, পৃথিবী-পৃঠে একণত চাবিশে ফিট পুরু একটা বরকের চাপড়া বসান গেল। স্থা পৃথিবীকে বৎসরে যে তাপ প্রদান করে, তাহা উপর্যুক্ত বরকের ও পটিকে গলিয়ে দিতে পাবে।… স্থ্য আনন্ত ব্যোমে যে তাপবিকীরণ করে, পৃথিবী তার সামান্ত অংশ পার মাত্র। পৃথিবীর এক বর্গমিটার জমি যে মাত্র। তাপ পার, স্থামভূলের এক বর্গমিটার জমি সেই মাত্রার ৬য়চলিশ হাজার গুণ তাপ অনন্ত আকাশে ছড়িয়ে দেয়।…

কোন জ্বলন্ত বন্তব গাত্র হ'তে যে পরিমাণ তাপ নিঃস্ত হবে,
এক কথার রেডিয়েশন হবে, দেটা দেই বন্তর টেম্পারেচারের উপর
নির্জর করে। এই ছ'রের ভিতর কি সম্বন্ধ, ষ্টফেন সাহেব তার একটা
ভাতি হক্ষর নিয়ম আবিষ্কার ক'রেছিলেন। জার্মান পণ্ডিত বল্জ্মান ও
দেটা অভ দিক দিয়ে সমর্থন করেন। যাহা হউক, গণনার ছিরীকৃত
হ'রেছে যে, স্র্যোর টেম্পারেচার গড়ে সেন্টিগ্রেড তাপপরিমাণ্যজ্বের
সাতহাজার ডিগ্রি।…

এখন জিজ্ঞান্ত হ'চেছ, সুৰ্ধ্য হ'তে কি আবহমান কাল ধ'রে সমভাবেই এই অনস্ত ব্যোমে তাপ নিঃসরণ হ'তে থাক্বে ?...কর্মকারের নেহাইরে কোন গন্গন্ধে ধাতু রাণ্লে করেক মিনিটের মধ্যেই ঠাঙা হ'রে যায় যদি না নৃত্ধ ক'রে তাপ যোগান যায়। যদি ধরি সুর্য্য একটা জ্বলন্ত পিঙ, ভাহা হইলে যভ দিন সুর্যাের উৎপত্তি হ'রেছে, সেই দিন নাগাদ আজ

পর্যন্ত স্ব্যা বরফের মত দীতল হোক বা লা হেক্লি, অনেকটা দীতল হ'রে যেত, সন্দেহ নেই;—আলোক বা তাপ দিবার সেরপ ক্ষমতা থাক্ত না, বেরপ ক্ষমতা আন্ত পর্যন্ত সে বন্ধার রেখে এসেছে। তবে তাপ কে জোগার? স্পুষ্টকর্জা ভগবান যোগান, না বোগালে স্পৃষ্টি রক্ষা হবে কোখেকে? সতিয় কথা। বৈজ্ঞানিক্ষতলী এই 'যোগান'র মধ্যে একটা সত্য নিরূপণ না ক'রে বিহৃত হ'তে চান না। এই প্রমার উত্তর পরে বল্ছি।

হব্যের তেজঃশক্তি বজার থাকে কি প্রকারে ?—এই নিগৃত্ব সমস্যাটার একটা মীমাংসা হ'রে গেছল, যথন হেলমং হোল্ল ১৮০৩ জব্দে গতি-বিজ্ঞানের উপর প্রতিপ্তিত ক'রে একটা ব্যাথ্যা উপস্থাপিত্ ক'রেছিলেন । এ সম্বন্ধে তিনি দ্ব'চারটে অমুমান্তের, সহারতা গ্রহণ ক'রেছিলেন সত্য,—তন্মধ্যে প্রধান কথা নীহারিকাবাদ। ··· স্ব্যুকে এখন যেরূপ দেখা বায়, স্প্তির প্রাকালে নৌহারিকাবাদ। ··· স্ব্যুকে এখন যেরূপ দেখা বায়, স্প্তির প্রাকালে নৌহারিকাবাদ। ··· স্ব্যুক জিল একটা প্রকাশ মূল নীহারিকা (primordal nebula), যাহার আয়তন এরূপ বিপ্ল যে, সেই প্রান্ধ গোলাকার নীহারিকার্যাণী বলটির বাাদার্দ্ধ সৌরুক্তাতের সীমান্তবর্ত্তী নেপচুন গ্রহটির কক্ষ পর্যান্ত প্রসারিত ছিল; অর্থাৎ ইহার ব্যাদ আধুনিক ব্যাদের চেয়ে প্রায় বাট গুণ বড় ছিল। তার পর ব্যাদটি ক্রমশং হ্রাদ হ'য়ে আস্ছে। দৌরনীকারিকা ধীরে ধীরে। ঘূর্ণায়মানা ছিল। সেই হ্রাদের সঙ্গে সঙ্গে নীহারিকাবয়ব হ'তে সমন্ধ সমর জড়পিও বিভিন্ন হ'য়ে গ্রহোপগ্রহাদির স্পন্ত ক'রেছে।

গতিবিজ্ঞানে ব্যক্ত শক্তি ও অব্যক্ত শক্তি নামে ছুইটা কথা পাওয়া বায়। কোন গমনশাল বস্তু এই ছুই শক্তিরই আধার। কথনও ব্যক্ত শক্তি অব্যক্ত শক্তি অংপকা বর্দ্ধিত হয়, কথনও বা হ্রাস হয়; কিন্তু এই ছুই শক্তির মাজা একত্রে একটি গ্রুব সংখ্যা—এ সমন্তর অপ্রান্ত হয় না। এ গেল মোটামুটি কথা। সুক্ষ্মকথা এ বিষয়ে বিস্তর আছে। সে সমন্তর্হ উচ্চ-পণিত-সাপেক্ষ এবং আমাদের উপন্থিত সন্দর্ভে তার বিস্তার অপ্রান্ত করে বোধে সে-সবের অবতারণা কর্লাম না। অধ্যন নীহারিকাটি বৃহদায়তন ছিল, তথন অ্ব্যক্ত শক্তি বেশী ছিল; নীহারিকাটি বৃহদায়তন ছিল, তথন অ্ব্যক্ত শক্তি বেশী ছিল; নীহারিকাটি বৃহদায়তন ছিল, তথন অ্ব্যক্ত শক্তি ওতই ক্ষেত্র লাভ করিতে লাগিল, অব্যক্ত শক্তিও ততই কমিতে লাগিল। যে পরিমাণ অব্যক্ত শক্তির হান হইতে লাগিল, সেই আপাত-প্রণপ্ত অব্যক্ত শক্তি অস্ত শক্তি রূপে রূপান্তরিত হইল; অর্থাৎ ব্যক্ত শক্তির অব্যক্ত শক্তি করেণ বির্বাহ করিল। এই ব্যক্ত শক্তির আধিক্যে তাপ-শক্তির উত্তর্য ন ব্যক্ত শক্তিও তাপশক্তির এই গে যোগস্তর, সেটা তাপ-বিজ্ঞানের একটা মূল তথ্য রূপেই পরিগণিত হ'রেছে।...জগতে শক্তির (energy) ধ্বংস নাই। এই শক্তিকেই সাংখ্যে রুজঃ বলিয়াছে, যাহা হ'তে তত্মাত্রার উদ্ভব।

স্থা যে পরিমাণ তাপ বিকীরণ করে, সেই পরিমাণ অথবা তদপেক্ষা অধিক তাপশক্তি সঞ্চর করে ক্রমশঃ ক্ষীণায়তন লাভ করিয়া। হেলমং-হোলজ গণনা দ্বারা স্থির ক'রেছেন, যে, স্র্থ্যের ব্যাস যদি বৎসরে দুইশত ফিট করিয়া কমিতে থাকে, তবে তাপবিকীরণ ক্ষম্ভ ষে তাপ নত্ত হয় তার পুরণ হবে। অতএব স্থাদেবের ক্ষমরোগ হ'রেছে এটি চিকিৎসক হেলমৎ হোল্জ ধরে কেলেছিলেন। হেমলৎ হোল্জের

এই diagnosis যদি সত্য বলিয়া মানিয়া লগুরা যার, তবে ত হাদুর ভবিন্ততে পূর্ব্যের অন্তিই পাওয়া যাবে না! আর সে কর দিনেরই বা কথা,—মোটে জাড়াই কোটি বৎসর বই ত ত নয়।.....কিন্ত এ থিওরিটাও সকলে অনুমোদন করেন না। সে যাই হ'ক, আমাদের ত বিশ্বাস, বক্ষার শত বৎসর পরমায় নিঃশেব হ'লেই প্রলর হবে ও নৃতন স্থাই হ'রে নৃতন জগৎ হবে। তবে ব্রহ্মার একশত বৎসর হল আমাদের প্রার পনর হাজার কোটি বৎসর। তা হ'লে পূর্ব্যের মেয়াদ আরও অবেক বিন আছে।.....

আরও একটা বিশেষ কথা। 'রেডিও আাক্টিভিটি' ব'লে একটা কি বেরিরেছে; অর্থাৎ যার বাংলা তর্থমা করিলাম 'রেডিরম শক্তি', কেন না, রেডিয়স্থে। পরিভাষা অঞ্চাপি বাংলা ভাষার চক্ষে পড়ে নাই !... রেডিরম শুক্তির তাৎপর্য এই যে, জড়জগতে যে বিরানবর ট্রা ভূতের (elements) मकान পাওয়া গেছে, তাদের মধ্যে যেগুলা পুর,ভারী ভারী—তাহা হ'তে অহরহ: অক্তান্ত ভূতের সৃষ্টি হ'ছে। দিন নেই, রাত নেই, তাদের শত:ই বিলেবণ চ'লেছে। সেটাকে বন্ধ ক'রতে পারে এমন কোন উপায় কৌশলী মানব আজ পর্যান্ত উদ্ভাবন ক'রতে সমর্থ হর নি। আমরা 'কিতাপ্ তেজোমরুব্যোমঃ' এই পঞ্ভুতের কথাই অবগত ছিলাম। এখন দেখি, তার স্থলে দ্বিনবতি সংখ্যক ভূত।—আবার রেডিরম শক্তির উদ্দীপনায় কত নব্য ভূতের উদর হবে কে জানে !... ইউরেনিয়ম, অ্যাক্টনিয়ম, খোরিয়ম প্রভৃতি ধাতুর পরমাণু হ'তে স্বতঃই কতকণ্ডলা জড় রেণু নির্গত হ'চেছ। তাদের নাম দেওয়া হ'রেছে আল্ফা রেণু, বীটা-রেণু, ইত্যাদি। এগুলি আবার বিজলীর আধার। যথন পুর্বেবাক্ত রেণুগুলা বেরিয়ে যায়, তখন এত বেশী তাপের উদ্রেক হয় যে, তার পরিমাণ নির্ণয় ক'রতে গেলে গলদ্ঘর্ম হ'তে হয়। ... সুর্ব্যের ভিন্ন ভিন্ন শ্বরে এই রেডিগ্রম শক্তির আস্ববিকাশ অনাদি কাল হ'তে চ'লেছে। এজন্ত এই মনে হয়, অধ্যাপক হেলমৎ হোলজ নিৰ্ণীত ক্ষররোগ সেরে যেতে পারে এই রেডিয়ম শক্তির ক্রিয়ায়—যে অটো-ভ্যাকদিনের ফল ফল্ছে। ইহা একটা আধুনিক পরিকল্পনা এবং বিজ্ঞানামুগও বটে।

এইবার সৌরকলক্ষের কাহিনী কিছু বিবৃত ক'র্তে বাদনা হরেছে।
এ সম্বন্ধে হ' চারটে কথা প্রদক্ষকমে পূর্বেই ব'লেছি। দূরবীক্ষণ যক্ষে
দেখা গিরাছে বে, সৌরকলকে ছুইটি বিভাগ আছে। বেদন কেন্দ্রভাগ;
ইহা পুবই অক্ষকার। ইহাকে বলে প্রচ্ছারা। দিতীয়তঃ,—প্রাস্তভাগ;
থখানে আলোক-ভাখার মেশামিশি ক'রে আছে। ইহাকে বলে
উপচছারা। দৃত্তমপ্তলে যে সমুদার ছানে সৌরকলক আছে, ভাদের
কিল্পারেচার পুবই অক্ষ। কলকপুলা বিভিন্ন আকৃতির। যেখলা বৃহৎ,
তানের ব্যাস দৃত্তমপ্তলের ব্যাসের প্রার বিশ ভাগের এক ভাগ, অথবা
মামানের পৃথিবীর ব্যাসের পাঁচ শুণ। সৌরকলকপুলা স্থ্য-পৃঠের উপর
হ'রে আছে এ কথা বলা যার না; কেন না উহাদেরপ্ত স্থ্য-পৃঠের উপর
হার একটা নিজৰ গতি আছে, ইহা প্রমাণিত হ'রেছে।।

সৌরকলংখর একটা আবর্তনকাল আছে। এগার বংসর অভর চারের বেশ দেখা যায়। কালচক্রে ঘ্রিতে ঘুরিতে বখন সৌরকলক্ষতা

পুঞ্জীভূত হ'বে পৃথিবীমুখী হ'বে গাঁড়ার, তখন পৃথিবীতে করেকটা অনিবার্ব্য ছুর্টেব ঘটে। মামুবের পকে সেরপু বিপদ কাটান দার হরে উঠে। উদিচালোকের স্ত্রপাত হয়, বদারা পৃথিবীর চৌঘক-ধর্মের বিকৃতি ঘটে। অথবা চৌঘক বঞ্জা, ভাবণ বাতাবর্ত্ত, ছুর্ভিক্স, অতিবৃত্তি ও অনাবৃত্তি, আকাশ সর্বাদা বেঘাছের বা ওমোট, মড়ক ইত্যাদি বছবিধ ছুর্ঘটনার উৎপাত হয়।

মাসুবের মনোধর্মের ব্যাঘাত কিছু কিছু বে ঘটাতে পারে, তাও
আশ্চর্যা নর। এই কথাটা আমার মনে হ'রেছিল প্রার চারি বৎসর
পূর্বে। তথন এ-সম্বন্ধে সংবাদপত্রে জানিরেছিলাম—গত রুরোপব্যাপী
মহাসমরটা কি একটা ছুর্ঘটনা নর ? এবং সৌর-কলঙ্কের প্রভাব তথন
কি পরিমাণে হ'রেছিল বাতে imperialismএর তান্তনার পৃথিবী-পৃষ্ঠে
Chauvinistic spirit জেগে উঠে রক্তন্রোতের বস্তা এনে দিলে ?…
বিলাতে যে Monthly Notices of the Royal Astronomical
Society নামক পত্রিকা আচে, তাতে এমন কতকগুলা data আমি
পেরেছিলাম যে, সেরুপ কোন একটা সিদ্ধান্ত করা আমার পক্ষে অনিবার্য্য
হ'রে পড়েছিল। মংলিখিত ছ'-চারটে কথা উদ্ধ ত ক'রলাম।(৩)

সে সিদ্ধান্তটা আমার বৃধাই হউক আর যাই হউক, এটা কিন্তু অবিচল সত্য কথা বে, সুর্বাই আমাদের শাসনে রেখেছে। এই গ্রহোপগ্রহ

\* .....I have studiously omitted to mention the influence of sunspots activity on the recent cataclysm swept over the world past our vision; as a matter of fact, this I have been inspired to glibly philosophise, "en passant, from statistical data. A recent issue of the Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (Vol. Lxxx, 3, 1923) makes it somewhat transparent that my conclusion is irresistible, I am tempted to quote the following portion (table) from page 205:—

Year 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 Mean Daly Spot 0.04 0.82 4.51 4.52 12.10, 7.90 3.40 4.00 3.14 Disc-area

It is clear that the tide of war rose to the maximum in 1917 in synchronism with the maximum spotactivity. Then there is an abrupt fall (c. f. League of Nations, Treaty of Versailles) then peaceful days of 1920-21, then who knows since I have no recent data accruing at my command, the figure might be a little higher up as spectacular of the present tension the shining armour of imperialism, menacing some anomaly, if not acute disaster.

It goes without saying inasmuch as the year 1921 discloses the lowest spot activity of post-war period, it was an interval of normal state of thing. I mean, partial rapprechement, if not full in the political sense.

-A. B. Patrika,

সংবলিত সৌরলগৎ-যন্তটার প্রধান প্রিয়ং হল পূর্ব্য,—সমগ্র জীবের স্থাটি কর্ত্তা পূর্ব্য, জীবের রক্ষাকর্ত্তা পূর্ব্য এবং বিনাশকর্ত্তাও পূর্ব্য। তে পূর্ব্য-দেব! তুমি এক্ষা, বিষ্ণু, মহেধর; বেহেতু সন্থ্যজ্ঞঃ-তম এই তিন সন্তার অধার তুমি!

> ত্রৈগুণ্যঞ্চ মহাশ্রং ত্রহ্মাবিকুমহেধরম্ মহাপাপহরং দেবং তং কুর্ব্যং প্রণমামাহম । ওঁ ।

### বিরাহ ও সমাজ-প্রসক শ্রীচাক্ষচক্র মিত্র বি-এ, এটগী-এট-ল

"ভারতবর্ষের" ১৩০২ সালের মাব মাসের সংখ্যার "বিবাহ ও সমাজ-প্রসঙ্গ" শীৰ্ষক প্ৰথম প্ৰবন্ধে দেখাইণাছি যে, প্ৰকৃতি স্পষ্ট রক্ষা করিবার নিমিত্ত সমত জীবের ভিতর কুধা ও কামকে প্রায় ছুর্দ্দমনীর করিয়াছেন। আরও দেধাইরাছি বে, দীর্ঘকাল অসহায় শিশুদিগের প্রতিপালনের স্থবিধার নিমিত্ত স্থায়ীভাবে বিবাহ আবশুক; এবং শিশুদিপের প্রতি-ণালনের ভার পিতাদিপকে লওয়াইতে হইলে, মাতাদিপের সতীত্ত আবেশ্যক: এবং তাহার অভাব যে পরিমাণে হইবে, সেই পরিমাণে শিশুদিপের ও খ্রীলোকদিপের ছুর্দশা বাড়িতেই হইবে। আরও দেখাইরাছি যে, অপত্য-প্রতিপালন হইতেই পরার্থপর সমস্ত সদ্ভণেরই সাধারণত: ও মহজভাবে উদ্ভব ও বিকাশ হয়। এই পরার্থপর ভণগুলি যেমন নিজের হুখ ও শান্তিদারী, তেমনই, বা তাহার অধিক পরিমাণে, সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর, এবং সকল ধর্মশান্ত্রমতে আমাদের পরকালের সম্বল। প্রকৃতির নিয়মে আমরা কুধানিবৃত্তির নিমিত যেরূপ লালায়িত, ভালবাদা পাইবার ও ভালবাদিবার নিমিত্ত প্রায় তওটাই লালায়িত। এই জন্ত নিৰ্জন কারাবাদ সৰ্বাপেকা ভীষণ শান্তি। আষরা পরস্পর সমবেদনা, সহাত্মভূতি, ভাল্বাদা, সাহাব্যের নিমিত্ন কড লালারিত। আমর। সকলেই সমাজে তাহা কতক পরিমাণে পাই বলিয়াই সহজে তাহার মূল্য বুঝিতে পারি না। হুত্ব সময়ে শরীরের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যক্ষ কতটা প্রয়োজনীয়, আমরা তাহাদের উপর কতটা নির্ভন্ন করি,—অহম্ব না হইলে যেমন তাহা হাদরক্ষম হর না,—এই পরম্পর সহামুভূতি, ভালবাসা, সাহায্যের উপর আমরা কতটা নির্ভরশীল, তাহার অভাব না হইলে তাহাও হৃদরক্ষম হয় না। রবিন্সন্ কুসোর স্থায় জনমানবহীন খীপে নির্কাসিত হইলে তবে তাহা পূর্ণ ভাবে বুঝা যার। বিদেশে প্রবাসকালে খদেশীরের মুখ দেখিলে যে আনন্দ হয়, তাহার কারণ, তৎকালে আমাদের হৃদর সমবেদনার অভাবে শুভ পাকে। সেই জন্ত সহামুভূতিসম্পন্ন খনেশবাসীকে দেখিয়া সহামুভূতি পাইবার প্রচছর আশার উৎফুল হই। স্থবের সামগ্রী একা উপভোগে ভত স্থ হ্যা না। ছঃধের সমরে অঞ্চের সহামুভূতিতে তাহার লাখব হর। এই জন্ধ গোহার যেমন মুখ্য প্ররোজন, কাম চরিভার্থ করিবার স্থবিধা (পরের অনিষ্ট না করিয়া) পাওয়া, ভালবাসিতে পাওয়াও ভালবাসা

পাওয়া তেমনই মুখ্য প্রয়েজন,--- অভ সকল অভাবই গৌণ অভাব। মুখ্য অভাব পুরণ করিতে না পারিলে, প্রকৃতির তাড়নার জীবন ছর্বিবছ হয়। গৌণ অভাব পূরণ ডত প্রকৃতিগত নয়। আমরা নিজেরা অভ্যাস বলে গৌণ অভাবগুলিকে কতক পরিমাণে মুখ্য অভাবের ভার বিবেচনা করি। এইরূপ করা আর না করা অনেকটাই আমাদের ইচ্ছাধীন, অভ্যাসাধীন ৷ গৌণ অভাব পুরণার্ব প্রয়োজনীয় সাম্প্রার সহিত মুখ্য অভাব পুরণার্থ প্ররোজনীর সামগ্রীর বিনিময় করা চলে না। ছুর্ভিক্ষের সমরে হীরা-জহরতের মূল্য নাই। গৌণ অভাব সবেও মামুৰ মনের স্থাধ ধাকিতে পারে। অনেক অসভ্য মানব-সমাজের: আনন্দমরত অনেক ধনবানের কাছেও লোভনীর। কিন্তু মুখ্য অভাব সত্ত্বে প্রার কোন লোকই স্থবে থাকিতে পারে না 🎙 এই জঞ্চ অনেক গৌণ, অভাব-পূরণ-সমর্থ ক্রোড়পতিকেও আন্মহত্যা করিতে বদথা বার। ক্রিব বে ধাইতে পার ও ভালবাস। পার ও ভালবাসে, তাহাকে কথনও আস্মহত্যা করিতে দেখা যার না। কেবল যাহাকে দে ভালবাসে তাহাকে স্থী করিতে না পারার জন্ত কথন কখন আত্মহত্যা করিতে দেখা যায়। সেও ভালবাদার অভৃতিহেতু। স্বতরাং সাধারণ লোক-সমূহের এই ছুই বা তিনটি মুখ্য অভাব বাহাতে পুরণ হইতে পারে, সমাজের ভাহা করা একান্ত বিধেয়। সকল সভ্যসমান্তের কর্ত্তপক্ষ, সক<del>্ষর মাহা</del>তে খাইতে পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে বাধ্য—এ কথা এখন সর্বত্ত স্বীকৃত হইয়াছে। আমাদের দেশেও এক সময়ে সমাজের এই প্রধান কর্তব্য **শী**কুত হইত। কি উপায়ে এই কৰ্ত্তব্য পালিত হুইত তাহা **প্ৰবন্ধান্ত**রে विनवात्र देव्ह। बहिन। आभारमत्र रम्टन वाशास्त्र माधात्र माधात्र लाकमभूह পত্মের অনিষ্ট না করিয়া কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারে এবং ভালবাসা পায় ও ভালবাসিতে পারে, তাহারও উপায় করা হইয়াছিল। প্রাকৃতির , নিয়মে হুর্দ্দমনীয় কাম-প্রবৃত্তির তাড়নায় অধিকাংশ স্ত্রী-পুরুষই পরস্পর সঙ্গত হইবেই। এবং ভাহার ফলে অনেক ছলেই সন্তানোৎপাদন হইবেই। এবং অবিবাহিত অবস্থায় সম্ভানোৎপাদন হইলে ওই সকল সম্ভান অধিকাংশ হলেই তাহাদের পিতাদের বন্ধ, সাহাম্য ও ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হইবেই ; এবং ভাহাতে **ওই সকল সন্তান ও ভাহাদের** মাতাদের দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না। বিবাহিত খ্রী-পুরুষদিগের একত্র বহুকাল অসহার সন্তান পালনের ফলে যে প্রকৃত ভালবাসার ও পরার্থপর গুণ সকলের উদ্ভব ও বিকাশ হর, যে আমিৎের প্রসার হয় (পূর্বে প্রবন্ধ দেখুন), তাহা অক্তরণে সচরাচর সম্ভব হর না জানিরাই আমাদের দেশে চিরকালই প্রায় সকল হুত্ব যুবাই বিবাহ করিতে বাধ্য ছিল। এখন পাশ্চাত্য আদর্লে ও পাশ্চাত্য অর্থতম্ববিৎদিপের মতে—যাবৎ নিজে ব্রী ও পুত্র-কম্মাদের সম্যক প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা অর্জ্ঞন করিতে না পারে, তাবৎ বিবাহ করা উচিত নয়—এই মত আমাদের দেশে চলন হইতেছে, এবং সমাজ-সংস্থারকেরা এই মতেরই প্রবর্ত্তন করিতে- (७न ; এवः ब्वक मध्यमाग्र मग्रक् छेशाकिनकम हहेवांत्र श्ट्स विवाह করিতেছেন না। এই মতবাদটি প্রথম দৃষ্টিতে বেশ ভাগ বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু ইহা সাধারণতঃ প্রবর্তিত হইলে আমাদের সমাজের ভাহাতে

কিরূপ মঙ্গল, কিরূপ উন্নতি হইবার সম্ভাবনা, এবং তাহাতে বিবাহের মূল উদ্দেশ্সই ৰা কিন্ধপে সাধিত হইবে, তাহা একবার পরীকা করিয়া দেখা আবিশ্রক। কি সামাজিক নিয়ম, কি রাজনৈতিক নিয়ম—জনসাধারণের পক্ষে তাহ। উপকারী কি না তাহা দেখিতে হইবে। কভক লোকের তাহাতে ক্বিধা হইলেও, বেশী লোকের তাহাতে যদি অক্বিধা হয়, তাহা হইলে তাহার সমর্থন করা যার না। চুরির কোন শান্তি না থাকিলে চেরেদের পক্ষে মঙ্গল হর সন্দেহ নাই; কিন্তু সমাজের পক্ষে তাহ। মঙ্গলকর নর। স্তরাং আমাদের সামাজিক গঠন ও নির্মাবলি উক্ত মতবাদের ঘারা প্রবর্ত্তিত হইলে আমাদের জনসাধারণের কিরূপ মঙ্গল বা উন্নতির আৰা করা যায়, এবং বিবাহের মূল উদ্দেশুই বা কিরূপে সাধিত হয়, তাহা দেখা আৰু এক। ইহার বিচার করিতে হইলে প্রথমেই বুৰা। ব্যাবশ্রক-ক্ষো-পুত্রদের সমাক প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা কাহাকে,বলে। ৰুত টাক। মাদিক আর হইলে বিবাহ করা যাইতে পারে 🎠 এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভোকের ভিন্ন ভিন্ন মত হইবেই। ইহার মাপকাটি কোথার ? আমাদের বিলাত-ফেরৎ ধনীরা হর তো পুত্র-কঞ্চাদের Oxtord ও Newnham Collegeএ পড়াইবার, motor রাধিবার, 'এবং পরমের সময়ে শীভপ্রধান দেশে বাদ করাইবার ক্ষমত। না থাকিলে বোধ হয় স্মী-পুত্র কপ্রাবের সমাক প্রতিপালন করা হইল না, বলিবেন। সেইক্লপ একটা নিয়ম কর। যাইতে পারে না। এই নিয়মটা কাথ্যে পরিণত করিতে হইলে, সেই দেশের সাধারণ লোকদের আর্থিক অবস্থা দেখিয়া, তাহা হইতে বেশা উচ্চ কোন মাপ কাটি ধাষ্য করিতে পারা যায় না। আমাদের দেশের নীচ শ্রেণীর লোকদের মধ্যে বিবাহকালে কঞাদের ৰা তাহাদের আত্মীয়দের পণ দেওয়ার প্রথা আছে। তাহার ফল যে অতি বিষময় ছই৫৬৫ई, আমরা চক্ষের সম্মুধে তাহা দেখিতেছি। সেই পণ জোগাড় করিতে পুরুষদের ৩০।৪০।৫০ বৎসর কাটিয়া যাইতেছে। অল-বয়স্থা বিধবা রাখিয়া, অল অপত্য রাখিয়া তাহারা মরিয়া যায়। এই সকল विश्वात अप्तरकर खड़े। रहेन्रा यात्र- यूनणमान रहेन्रा यात्र। तरहे नकण কাতিরাই ক্ষিত্র পতিতে ধ্বংসমূপে চলিতেছে— আমরা দেখিতেছি। ইছা ছইতে বুঝা বায় যে, সাধারণ লোকদিগের আর্থিক অবস্থার অতিরিক্ত কোন অবস্থা হওরা চাই, ভবে বিবাহ কারতে পাইবে—এক্লপ নিয়ম করিলে, তাহার ফল ভাল হওয়া দুরে পাকুক— অত্যম্ভ মন্দই হয়,—সেই কাতিই थ्वः त्रभूर्य চलिया यात्र। व्याभाष्यत्र (मर्गत्र कनमाधात्र भित्र किञ्चभ व्यवद्या, ভাহা একবার পাঠকবর্গ বিবেচনা কন্ধন। Sir William Digby এবং দাদাভাই নাওরোজি প্রে ভারতবর্ষের লোকদের গড়পড়তা বাৎসরিক আর ১৯ টাকা ছির করিয়াছিলেন। Sir William Hunter সাহেব প্রভর্থমেন্টের পক্ষ হইতে দেখান ২৫ টাকা। Lord Curzon সাহেব দেখাইলেন ২৯ টাকা। আজকাল অনেকে বলিতৈছেন **৪৯ টাকা**। বাহা হউক, এই আয় বৃদ্ধি হইতে লোকদের অবস্থা যে অপেকাকৃত বচ্ছল হইরাছে, ভাহা বলা যার না। কারণ, Lord Curzon সাহেবের আমূল হইতে এখন এব্যের মূল্য অনেক বৃদ্ধি হইরাছে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে বে, এই গড়গড়তা আর অপেকা নিয়ঞ্জীর

লোকদের আর অনেক কম; কারণ, খনকুবেরদের ও মধ্যবিস্ত লোকদের আর এই গড়পড়তা আরের ভিতর ধরা হইরাছে; ত্তরাং সাধারণ লোকদের বাংসরিক আর বোধ হর এখনও ৩০ টাকার উর্চ্চে হইবে না। এ ছলে স্ত্রী-পূক্রদের সম্যক প্রতিপালনের কথা তোলা বাতুলতা মার্ত্র। সম্যক প্রতিপালনের মাত্রা যতই কমাইরা ধরুন, নিরপ্রেণীর লোকদের কেইই বিবাহ করিতে পার না; ত্তরাং তাহারা শীম্রই ধ্বংস হইরা যাইবে। তাহাদের প্রাথিত উন্নতি এত ফ্রতবেগে হইবে বে, শীমই তাহারা অর্থে উপনীত হইরা পড়িবে, মর্জ্যে তাহাদের কোন চিহ্ন থাকিবে কি না সন্দেহ।

আবার বলি, এই নিয়ম কেবল মধ্যবিত্ত বা উচ্চ শ্রেণীর লোকদের প্রতি প্রবোজ্য—এই কথা আমানের সমাজ-সংস্কারকেরা বলিতে চান, তাহা হইলে তাহাদের আর্থিক অবস্থা কিরূপ, তাহাও একবার দেখা চাই। ১৯২৩---২৪ সালের ইন্কাম্ টেক্সের বাৎদরিক বিবরণ হইতে পাওছা যার যে, সমস্ত বাঙ্গালা দেশে ৫৩৫৪৯ জন ইন্কাম্ টেক্স দিরাছে ; অর্থাৎ তাহাদের বাৎসরিক আয়ে ২০০০ টাকা বা তাহার উর্দ্ধ । ইহার মধ্যে ৩৩৫৭৯ জন কলিকাতা হইতে এই টেক্স দের। স্তরাং কলিকাতা ছাড়া বক্ৰীসমস্ত বাঙ্গালা দেশে ২০০০ লোক ইনকাম টেক্স দেয়। কলিকাডাগ্ন ७०८४> करनत्र मरश ८१०७ कन वाकालात्र वाहित्त्र शास्कः; छाहारमत्र ৰুৰ্দ্মপ্থানের বড় আপিস কলিকাতায় বলিয়া তাহাদিগকে কলিকাতার ভিতর ধরা হইরাছে। তা ছাড়া ২১৬৫টি যৌধ কারবার। স্বতরাং এই ৫৭৩৬ 🛚 ২১৬৫ ুবাদ দিলে কলিকাতার ভিতর রহিল ২৫৫৮১ छन। ুইহার ভিতর ইংরাজ আছেন, মারওয়াড়ী আছেন, ইহণী আছেন, ভাটিয়া আছেন, তাহাদের জক্ত যদি ১০০০০ বাদ দেওয়া যায়, ভাহা **ছইলে পাওয়া যায় যে আমাদের বাজালী ছি-দুমুসলমানের ভিতর** ১৫٠٠٠ कि ১৬٠٠٠ लोक ७ इनकान् ( देश ( पर ना । आवाद या मान রাখি যে, যাহারা এই ইনকাম্ টেক্স দিভেচে, ভাহাদের অনেকেই জীবনের শেষঝালে ইনকাম্ টেক্স দিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিয়াছে, তথন 👓 বৎসর বয়স হওয়ার পুর্বে বাহারা এই টেক্স দেয়, কলিকাতার ভাহাদের সংখ্যা যদি ৭০০০, বা৮০০০ ধরাযায়, ভাহাহইলে বোধ হয় কম ধরা হইবে না। কলিকাতা ছাড়া বক্ৰী বাঙ্গালা দেশেও সেইক্লপ ৮০০০ কিম্বা ৯০০০ ছইতে পারে। বক্রী বাঙ্গালা দেশেও সাহেব, মাড়ওয়াড়ি প্রভৃতি অক্ত জাতিরা আছে, ( এবং বুড়ারাও আছে )। তাহা হইলে দেখা গেল, সমন্ত বাকালা দেশে, যাহার লোক সংখ্যা প্রায় সাড়ে চার কোটি, তাহাদের মধ্যে ৪০ বৎসর পর্যান্ত বয়সের ১৫০০০ বা ১৬০০০ লোকও ইনকাম্ টেক্স দেয় না। চাবের জমির আয় ইনকাম্ টেক্সে ধরা হয় না এবং অনেক লোক ইনকাম্ টেল্ল ফাঁকি দের। ্যদি ভাহাদের সংখ্যা লাথ কি ছই লাখ কিবা চারি লাখত ধ্রিরা লওয়া হয়, এবং ১৬৬ টাকা মাসিক আয় হইলে বিবাহ করা বাইতে পারে এরূপ নিয়ম কর। যার, তাহা হইলে ৪০ বৎসরের পুর্বেষ মাত্র শতকরা ছইজন পুরুষ বিবাহিত হইতে পারে 🖟 ইংলওেও এখন লোকে বাৎসরিক ২০০০ টাকা আরেতে ইনকান্ টেক্স (দিতে বাধ্য। নেখানে প্রার ৪৭০০০০ লোক ইনকান্ টেক্স দের। নেখানে প্রার অর্থেক

ব্ৰতী স্ত্ৰীলোক বিবাহিত হইতে পায় না। স্থতরাং আমাদের এই গরীব দেশে এইরূপ অর্থনৈতিক সমাজ-সংস্কারকদিপের মত প্রবর্তিত হইলে. আমাদের খেশে করজন বিবাহিত হইতে পারিবে, তাহা তাহারা যদি একটু স্থির চিন্তে ভাবেন, তাহা হইলে তাঁহারা বুঝিবেন, তাহাতে আমাদের কোন-ক্লপ উন্নতির আশা নাই। আমরা৩০।৪০বংসরের মধ্যেই এই মত-মদিরোক্ত অবস্থায় ধাংস-মূখে নীত হইব---- সেটা যদি প্রার্থিত উন্নতি মনে করেন. তবে আলাহিদ। কথা। ফ্রান্স দেশে এই মতবাদের প্রাবল্যে তাহাদের लाक-मःशा-वृद्धि व्यत्मक कान शृत्विहै वह्य हहेग्रा निवारह । छाहात्रा निव-রাষ্ট্রের আক্রমণ হইতে নিজেদের কিরূপে রক্ষা করিবেন এই ভয়ে সর্ব্বদা ভীত ছিলেন। এখন তাঁহারা লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির আশায় বহু-অপত্যের মাতাদের পেলান দেন,--বিবাহিত লোকদিগকে অনেক টেক্স হঁইতে রেছাই দেন। বিলাতেও আজকাল এই মত্বাদের প্রাবলো মধ্যবিত্ত লোকদের মধ্যে নিয়শ্রেণীর তলনার অনেক কম বৃদ্ধি হইতেছে। তাহাতেই তাঁহার। সমাজের ভবিষ্ণতের নিমিত্ত চিন্তিত হইরা পড়িতেছেন। আমরা পরাধীন জাতি--আমরা টি'কিরা আছি কেবল সংখ্যা-বাইল্যের জোরে। •মসলমানদের সংখ্যা আমাদের অপেকা অধিক হারে বৃদ্ধি হইতেছে.— তাহা দেখিয়া অনেকেই অতিশয় চিন্তিত হইংতছেন: কৈন্ত এই মতবাদ অবৈর্ত্তিত হইলে আমরা যে শীঘ্রই সমূলে অদুখ্য হইবু তাহা তাহার৷ কেন দেখিতেছেন না, তাহা ব্ঝিতে পারি না।

এখনকার বাৎসরিক রিপোর্টে কোন্ জাতির ভিতর কত লোক ইনকাম্ টেক্স দের, তাহা প্রকাশ পার না। ১৯১১ সালের আদুম্ ক্মারির রিপোর্টে এইরূপ তালিকা আছে। তথন সালিরানা ৫০০ টাকার উদ্ধ আর হইলে ইনকাম্ টেক্স দিতে হইত। বাঙ্গালার বে সকল জাতি আছে, তাহাদের সংখ্যা তখন কত ছিল এবং তাহাদের ১ ভিতর কতজন ইনকাম্ টেক্স দিত, তাহার একটি তালিকা নিমে দিলাম। তাহা হইতে দেখিবেন, আমাদের দেশে উচ্চ শ্রেণীর লোকদেরও আর কত কম।

|                   |                                       | ইনকাম্ টেক্স     |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|
|                   | মোট সংখ্যা                            | দাতাদিগের সংখ্যা |
| <b>ব্রাহ্মণ</b>   | )scapap                               | १४६७             |
| কারস্থ            | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | ٧٠ 8 ٢           |
| বৈশ্ব             | <b>bb93</b> 6                         | `8▶•             |
| তিলি ও ভেলি       | 87>765                                | > 6 9 9          |
| গৰুবণিক ,         | >>>8<¢                                | ৩৭৭              |
| <b>হুবৰ্ণবণিক</b> | 4584.6                                | ৩৮৮              |
| সংশোপ             | ****>5                                | 6.0              |
| সাহা              | ७७६३२ १                               | 2118             |
| ভাতী 🛊 তত্ব       | · ৩২২ <b>৯৮</b> ৩                     | ৩৮৬ .            |
| <b>কৈবৰ্ড</b> ়   | 286409.                               | હકર              |
| ম্সলমান ,         |                                       | <b>૨૧৬</b> ૨     |
| <b>া</b> সেখ      |                                       | • * *            |

এই তালিকা হইতে দেখা যার যে, ১১ লাখ কারছের ভিতর ৩০০০ লোকের মাসিক আর ৪২ টাকা ছিল। যে সকল কারছ এই টেক্স কাঁকি দিরাছিল, ও যাহাদের চাবের জমীর আর ছিল, তাহাদের সংখ্যা আর বিশু কি পাঁচিল হাজার ধরিলেও ৪২ টাকার উর্দ্ধ আয়ওরালা লোকের সংখ্যা ১৮০০০ বই হয় না। ইহার ভিতর ৪০ বংসরের উর্দ্ধ বরহু লোকই বেলী আছে। অর্থাৎ গড়পড়তা ধরিলে ১৪০০০ লোক। যত লোক আছে, সাধারণতঃ বিলাতী পণ্ডিতরা বলেন, তাহার ভিতর ১৫ হইতে ৪০ বংসর বরসের লোক তাহার অর্জেক।

১১ লাথ কারছের ভিতর মোটামৃটি অর্দ্ধেক পুরুষ্ট ধরিয়া লইলে, সমস্ত পুরুষের সংখ্যা হয় সাডে পাঁচ লাখ। তাহার ভিতর ১৫ হইতে ৪০ বৎসর ঝার্ম লোক ১৭৫০০০। ১৫ ছইতে ২০ বৎসর বয়ন্ত লোক যদি ৫০০০০ ধরা যায়, তাহা হইলে পাওয়া যায় ২২৫০০০ পুরুষ ২০ হইতে ৪০ বংসর বয়ক। ৪২ টাকা মাসিক আয়ে যদি বিবাহ করিবার চকুম পাওয়া যায়, তাছা হইলেও ২০ নাগাৎ ৪০ বৎসর বয়ক্ষ লোকদের ভিতর ১৪০০০ অর্থাৎ শতকরা ৬জন লোক বিবাহ করিবার অনুমতি পার। বাকী সকভেছি অবিবাহিত থাকির৷ যায় ৷ • ব্রাহ্মণদিগের ভিতর আরও অ**র সংখীক** যুবা বিবাহ করিবার অমুমতি পাইত। বৈষ্ণ তিলি ও সাহাদের কিচ ভিতর বেশী। শ্বতরাং লোক-সংখ্যা যে অতি ক্রত হারে কমিয়া যাইবে. তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। তাহা হইলে শীন্তই আমাদের অন্তিত্বের লোপ হইবে। বক্রী ধুবা পুরুষেরা, যাহাদের সংখ্যা > • এর অধিক, তাহারা যে প্রকৃতির তাড়না এডাইয়া যাইতে পারিবে, তাহা বিশাস করা যায় না। কোন দেশে কোল-কালেই কেছ এরূপ করিতে পারে নাই । হতরাং তাহার। হয় অক্সঞ্জীগামী হইবে. না হয় তাহারা অবৈধ উপায়ে প্রকৃতির তাড়না এড়াইতে চ্ছো করিবে। পুরুষদের বিষয়ে যাহা বলা হইতেছে, স্ত্রীলোকদিগের বিষয়েও যে তাহাই প্রযোজ্য তাহা মনে রাখিতে হইবে এ অবৈধ উপায় অবলম্বনে যে অনেক উৎকট ব্যাধি হয়—সকল চিকিৎসকেরই এই মত। পুরুষদের শুক্রতারলা, স্বপ্রদোষ—স্ত্রীলোকদিগের রজঃ সংক্রান্ত নানাবিধ পীড়া ।হয়। এই সকল পীড়ার আমুবলিক অন্ত অনেক্ত্রলি পীড়া আনে-অজীর্ণ, নানাক্লপ শির:-পীড়া-মন্তিছের অবসাদ বা দৌৰ্ববল্য, মারণশক্তির হাস এবং অক্ত নানাক্ষপ ব্যাধি---তাহাতে প্রায় আঞ্চীবন ভগ্ন-স্বাস্থ্য হইতে হয়। স্বামাদের দেশে এই ব্যাধি কিরুপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা এই সকল রোপের ঔষধের বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি হইতে প্রমাণ হইতেছে। Dr. Brodie Birmingham Science Congress বলিয়াছেন যে বেখ্যাগমন আর অবৈধ উপারে কাম চরিতার্থ করার ফল প্রায় সমান। এইক্লপ ভগ্ন-স্বাস্থ্য লোকের। পরে বিবাহিত হইলে তাগাদের বিকৃত শারীরিক ও মানসিক অবস্থা তাহাদের বিবাহিত জীবনের সকল ফুখের ও শান্তির অন্তরার হয়। তাহাদের পুত্র-কম্ভারাও অনেক সমর বাদ্যুহীন হয় এবং তাহাও তাহাদের পক্ষে কটদারক হর। আনেকেই অভ প্রীগ্যন

করে। বিখাত করাসী উপস্থাস-প্রণেতা Guy De Maupasant, বাঁছার লিখিত পুত্তক সকল দশ বিশ লক্ষ করিয়া বিক্রন্ন হর, তিনি তাহার Son নামক ছোট গলে ছুই সহলয় গণ্যমান্ত পণ্ডিত ব্ছুর —একজন Senator (পার্লামেন্টের সদস্ত), আর টুএকজন Member of the French Academy (ফরাসী বিশেষ পণ্ডিড-সভার সমস্তা - এক কারগায় পরম্পার কথাবার্তার অবতারণা করিয়াছেন। একজন অপরকে:বলিতেছেন—দেখ, আমরা প্রত্যেকেই ১৮ হইতে ৪০ বৎসরের ভিতর হুই কি তিন শৃত খ্রীলোকের সহিত উপগত হইরাছি। কে বলিতে পারে যে তাহাদের ভিতর আমরা এক বা ততোধিক হতভাগ্য পুত্র ক্সাদের জন্ম দিই ঠাই, এবং ভাছারা যে চৌধ্য বা ডাকাভি করিভেছে না এবং আমাদেরই ধুন জখন করিরা আমাদের সর্বভাপহরণ করিবার নিমিত পথের ধারে লুকান্নিত নাই, তাহাই বা কে বলিতে পারে 🔈 ५ বং আমাদের ঔরসজাত কন্তারা যে বেক্সাবৃত্তি বা দাসীবৃত্তি করিতেছে না, (এবং আমাদেরই প্রলোভিত করিতেছে না) তাহাই বা কে বলিতে পারে ? স্বতরাং আমরা যে যথেচছাবিহারী জন্তদের অপেক। সন্তানদের ্র্যুতি অধিক কর্ত্তব্যপরারণ তাহাও বলা বার না। Guy De Maupasantএর পাশ্চাত্য সমাজে গুড়ুত অন্তদৃষ্টি আছে বলিরাই ভাঁহার লিখিত পুত্তকের এত কাটুতি। কুতরাং ধরিয়া লওরা যায় বে, পাশ্চাত্য দেশে অনেকেই ওইক্লপ বহু প্লীপমনই করেন : এবং আমাদের দেশেও পাশ্চাভ্যের অমুকরণে বিবাহ-এখা প্রবর্ত্তিত হইলে ওইস্পাই **হইবে। কোন শিক্ষার দারা এই কাম-প্রকৃতি কোথাও বিশেবরূপে** নিরোধ করিতে পারা যায় নাই ; এবং সমাজের অধিকাংশ লোকই বদি বিবাহ. 🚁 করে, ভবে ভাহারা বছ-স্ত্রী-পমন ও বছ-পুরুষ-গমন করিতে একরূপ বাধ্য হয়। এইরূপ দ্বীগমন তিন রূপে হইতে পারে—বেশ্রাগমন, কুমারী-গমন ও পরস্ত্রী-গমন (বিধবা-গমন তাহার অন্তৰ্গত)। প্ৰথম ছুই ক্ষেত্ৰেই দেখা যায়, যদি অপত্যোৎপাদন हत- बान हरेर्दर- उदर मारे बागाजाता बिकारम इस्मारे ভাহাদের পিতার যত্ন, ভালবাসা ও সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইবে; এবং তাহাদের মাতাদের একা তাহাদের প্রতিপালনের ছুর্বিষহ ভার বহন করিতে হইবে। পাশ্চাত্য দেশের স্থলে স্থলে এই জারল সন্থানের সংখ্যা বিবাহিতদের সম্ভানের সংখ্যার অপেকা অধিক হইরাছে i( যথা Gratz ও Munich সহত্রে—Vide Westermarck's Evolution of Marriage, P. 67.)। देश रहेरा एका यात्र (व, विनि निस्क তাঁহার স্বীর সাহায্যে পুত্র-কন্তাদের সম্যুক প্রতিপালন করিতে পারিবেন ৰা বলিয়া বিবাহ করিলেন না, সেই কর্ত্তব্যজ্ঞান-পীড়িত বীরপুক্ষর ভাহার উরস্কাত অপত্যদের ভার একা একটি স্বীলোকের বাড়ে চালাইতে কুঠিত হুইলেন না; এবং সেই মাতারা কি উপারে তাহাদের একা অভিপালন করিবে তাহার বিষয় চিছা করিবার কোন আবক্তকতা বিবেচনা করিলেন না। <sup>®</sup>এবং তাঁহারই উরসজাত পুত্র-কন্তারা *বারজ সন্তা*ন্দিপের অপমান, ছংগ, মৈজ ও কট আজীবন বহন করিবে—হয় ভো ভাহার৷ ব্দেক ছলেই বাধ্য হইয় চৌৰ্য্য, ভিকা বা বেঞাবৃদ্ধি করিবে, ভাষাও

मिथियात आवज्ञकल। विरव्हना कतिरामन ना । यक कांशरमत कर्खग्रकान ! ধক্ত তাহাদের স্বীক্ষাতির সহিত সহামুকৃতি !! ধক্ত বিলাতি সভ্যতা !!! ই'হারাই আবার আমাদিগকে ছাজাতির প্রতি অত্যাচারশীল বলেন— श्रीरमत्र जामत्रा मानीतृष्ठि कत्राहे, वर्णन । भूमनमानत्रा ज्यत्वश्रीन विवाह করে। সে তো বিবাহ—যাহা ই'হার। ম্রালোকদিপের প্রতি ঘোর অত্যাচারের নিদর্শন বলেন। তাহা এইরূপ যথেচ্ছা দ্বীগমন অপেকা অনেকগুণে ভাল। তাহারা তাহাদের অপত্যদের ভার এই সকল বীর-পুরুষদিপের মতন শ্রীলোকদিপের উপর অসমুচিত চিত্তে চালার না ; তাহারা নিজে দে ভার বহন করে। তাহারা এই যে বহু শ্রীলোকের সহিত উপগত হয়েন—ভাহার ভিতর কভকগুলি কুমারী, কভকগুলি বিবাহিতা শ্রী গাঁকে। ভাহার ঝলাংশ কুমারী হইলেও, ভাহাদের সহিত ভাঁহারা কত শ্রেমাভিনর করিরাছেন; তাহাদের হৃদরে কত আশা-আকাঞ্চার স্টে ক্রিরাছেন। তাহার পর কত হতাশার তাহাদের হুদর চুর্ণ করিরা সরিরা পডিয়াছেন—ভাহা কে বলিতে পারে ? ভাহার ভিতর কডঙলি যে অবশেষে বেষ্ঠাবুজি করিতে বাধ্য হয়, ভাহারই বা সংখ্যা কে করে ? কডগুলিকে যে পাপলা পারতে আত্রর লইতে হয়, তাহারই বা কে খোঁজ করে চ আমাদের দেশের তুলনার বিলাতে পাগলের সংখ্যা ১৪ গুণ বেশী (vide Census Report, Vol. I, P. 346)। প্রেমাভিনরের পর প্রত্যাখ্যান তাহার ভিতর কতভুলির জঞ্চ দারী, তাহা কে বলিতে পারে? কত ম্বা পুরুষ এইরূপ থেমে প্রভারণায় জীবনের ব্যর্থতা বোদে মাতাল হইয়া বার, আন্মহত্যা করে, ভাহাই বা কে বেধে ? কত বামী-দ্রীকে পৃথক কর। হর এবং তাহাদের সন্তানদের পিতা বা মাতাদের বত্ব সাহায্য ও ভালবাসা হইতে বঞ্চিত করা হয় তাহাই বা কে দেখে ? অনেকে বলিবেন যে, এই সকল স্থীলোক স্বাইচ্ছার তাঁহাদের সহিত উপগত হইরাছে,—ইহাতে ভাহাদের দোব কি ় ইহাদের ভিতর অনেকেই বে পেটের খারে এক্লপ কার্যা করিতে বাধা হয়, তাহা মনে রাখিতে হইবে: অনেকের সহিত প্রেমাভিনর করা হইরাছে, তাহাও মনে রাখিতে হইবে। অনেক সময়ে তাহাদের বুদ্ধিহীনতা, অপরিণামদর্শিতা, সামরিক মানসিক দৌর্বাল্য দেখিরা, সেই সমরে নিজেদের কার্যা সিদ্ধি করিয়া লওয়া হর, তাহাও মনে রাখিতে হইবে। যদি ইহাতে কোন দোব না থাকে, তাহা হইলে মাতাল কাণ্ডেন বাবুদের কাছে ক্য টাকা দিয়া বেশী টাকা লওবারও কোন দোব নাই-তাহারাও সেই সমরে খ-ইচ্ছার এইক্লপ ধার লর। এইরূপে দীর্ঘকাল অবিবাহিত অবস্থার কাটাইর। বদি তাহাদের আর্থিক উন্নতি হয়—বেশীর ভাগ ছলেই হয় নাু—তাহা হইলে সেই উন্নতিটা বে এই সকল ব্রীলোকদিপের ও তাহাদের ঔরসজাত সন্তানদের আজীবন ছুর্কিবছ কটের বিনিমরে, তাহা স্পট্ট প্রতীরমান इत । देशतारे व्यावात व्यवना हरेता, भवत हरेता मगास्त्र माननीत इन । देशायत्र जीवन-प्रतिष्ठ लावा दत्र । देशायत्र सीवनां वर्षे भागायत्र সমাজ-সংস্কারকেরা আমাদের অনুকরণ করিবার উপদেশ দিভোঁছন।

আরও দেখা বায়, বেঞ্চা-গমনের কলে দেশে বৌন রোগ সকলের (venereal diseases) বিশেষ বৃদ্ধি হয়। Rev. Usher উইটার

#### ভারতবর্ষ

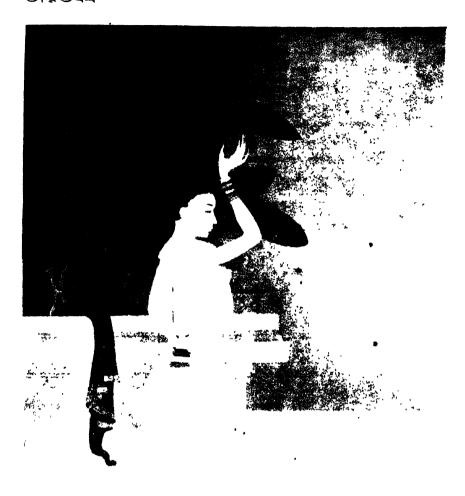



নীরে নিরঞ্জন লোচন রাতা

—বিছাপতি

[ Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

Neo Malthusianism প্রন্থে লিখিয়াছেন বে, পাশ্চাত্য বেশে শতকরা ৩০ হইতে ৭০ জন এই রোগের বিবসর কল-বাহা পুরুব-পরপারাগত তাহা-ভাগ করিতেছেন। সকল ডাজারই বীকার করেন বে, অধিকাংণ ভাষণ রোগ-বখা মহাব্যাধি, কুঠ, পকাবাত, পিনাস, অন্ধতা নানারণ ক্লেশদারক চক্ষ্ণীড়া, ব্ধিরতা, উন্মন্ততা, পর্জ্ঞপাত, সূত্রৎসাত্ অনেক রকম কুদ্দুদ্দ, লংপিও, বকুং ও প্লাহার বার্রামঞ্লি মূলে এই ৰকৃত বা গৈতৃক যৌন রোগ। Dr. Dechalet বলেন, পরমীর ব্যাররামের অপেকা ভীষণ রোগ আর নাই। এই রোগ ভরানক ভাবে ৰাডিয়াছে ও বাডিতেছে। বিবাহ যত কমে, প্ৰকাশ বা অপ্ৰকাশ বেখাবৃদ্ধি তত বাড়ে : যৌন ব্যাধিও তত বাড়ে : নারন্ধ সন্তানের সংখ্যাও ভত বাড়ে (Westermarck's Evolution of Marriage)। পাশ্চান্তা দেশসমূহে এই বৌন ব্যাধি বাহাতে হইতে না পার, বাহাতে এইরূপ ব্যাধিমত লোকেরা ভালরূপে চিকিৎসিত হুইতে পারে, তাহার নিমিত্ত অবিশ্ৰাপ্ত চেষ্টা ও ক্ৰোড় ক্ৰোড় টাকা অকাতরে ব্যৱ হইতেছে। এই ব্যাধির চিকিৎসা বছব্যরসাপেক ও বছকালসাপেক। বছকাল-বাাণী ও বছব্যমন্যপেক চিকিৎসা করাইলে ভাহার বিষময় ফল व्यत्नकाः । नायत्र इटेंट्ड शास्त्र ; किन्नु प्रमूल निर्म न इत्र मा। नायन महानत्मत्र कष्ठ व्यापक Foundling श्रामशादन व्याप्त. Maternity Homes • আছে। ভাহাতেও কারজ সন্তানদের মৃত্যু-সংখ্যা অক্ত সন্তানদের তলনার অনেক গুণ বেশী। আমাদের দেশে এইরূপ কর্টা হাসণাতাল আছে ? আমাদের এই গরীব দেশে সেইল্লপ চিকিৎসা ·ক্রাইবার টাকাই বা কোখা হইতে জাসিবে **? এত টাকা খরচ করি**রা বধন গ্নাশ্চাত্য দেশসমূহ বিশেষ কিছু করিয়া উট্টিতে পারিভেছেন मा, ७४न चामाप्तत प्रत्मत श्रीलाक्षित्रत कि मर्खनान इटेरव--- मकरनत किक्रण चात्रा कत्र क्रेट्र, किक्रण निख-मृत्रु वाडित, श्रीलाकवित्रत ন্দীবন কিন্তুপ ছব্বিবহ হইবে, ভাহা একবার পাঠকবর্গকে চিন্তা। করিভে অনুরোধ করি ও সমাজ-সংস্থারক্দিপকে তাহার উপার বলিরা দিতে অফুরোধ করি। বড়মাফুবেরা অনেক বথাম, অনেক মাতলাম, অনেক অক্তার কার্য্য করিরাও সমাজে গণ্য-মাক্ত হইরা চালরা যাইতে পারেন। কিন্তু পরীবের। সেক্লপ করিলে একেবারে জাহার্লমে বার। পরীবর্রা বদি মনে করে, ওইক্সপ করাটাই বড়লো'কদিগের উন্নতির মূল, তাহা হইলে তাহারা বেদ্ধপ ভূল করে. আমরা প্রভূত ধনশালী প্রভূত ৰীৰ্যানৰ পাশ্চাভ্যের অসুকরণ করিলে সেইক্লপ ভুল করা হয় না কি ণ বদি আও কার্য্যে পরিণত করিতে পারা বার এরপ উপার নিৰ্দাৰণ কৰিতে না পাৰা যায়, সে সামৰ্থ্য যদি না থাকে, তবে আমাদের প্রচলিত প্রথার পরিবর্ত্তন করিতে বলাটা কি হঠকারিতা বা নিৰ্ক্তিভাৱ পৰিচয় হয় না ু পৈতৃক ভিটাটায় হয় তো অনেক অস্বিধা হর, তাহা ভালিরা কেলা সহজ্যাধা। কিন্ত তাহার পূর্বে ক্রিল বাটা নির্মাণ করিতে হইবে, ভাষার একটা নরা করা আবস্তক। ভাহাতে কিন্ধপ হুবিধা হইবে, ভাহার বরগুলিতে আলো ও হাওয়া বাইতে কি বা, ভাহাও কেবিডে হয়। সেলপ বাই নির্বাণ

ক্রিবার উপযুক্ত অর্থ-সামর্থ্য, মাল-মসালা আছে কি মা, তাহাও বেখিতে হয়। এ বে না আছে চিত্র, না আছে অর্থ-সামর্থ্য, অথচ ভালিবার ভুকুম ৷ বে সকল দেশে সমাক উপাৰ্ক্তনক্ষম না হইলে বিবাহ করা উচিত নয়- এই মত প্ৰবৰ্ত্তিত সেই স্কল দেশে বহু লোকই বহুকাল অবিবাহিত থাকে—অনৈকে একেবারেই বিবাহ করিতে পার না— অনেকে বিবাহ করিবার আবশুকভাই বিবেচনা করে না। আমাদের এই পরীৰ দেশে উহাদের অপেকা শতকরা অনেক বেশী লোকের বিবাহ **ब्हेंदर मा। ञ्रुजाः वह ज्ञोत्नाक्डे वहकान भग्राख- ज्ञान्यक आक्रीयनहें** —অবিবাহিত থাকিয়া হাইবে। অধিক বয়স পৰ্যান্ত অবিবাহিত থাকিলে निटक निटक भएन कतिहा विवाह-धार्थात धारतन रखता प्यनिवारी। यति তাহা হর, তাহাদের মনোমত স্বামী ও ব্লী পাইবার নিমিত ব্লী-পুরুষদের মেলামেশা করিতে হইবে। ছ'লোকদিগের পিতা বা অন্ত অবৈতাবক-.ছিগকে, বাহাতে ভাহাদের কন্তারা স্থবিধা মত বা মনোমত স্থানে বিবাহিত হইতে পারে তন্নিনিত, ক্সাদিগকে নানা ছানে বেধানে অনেক লোক সমাগম হর সেখানে ভাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার মিমিন্ত উত্তম উত্তম সাজ-সজ্জা করাইরা লইরা বাইতে হইবে। বাংগিগকে পছল্পসই মনে হর তাহাদিপকে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে; তাহাদের সহিত মেশামিশি করিবার হৃবিধা করিরা দিতে হইবে। কুমারীদিগকে সাজ-সজ্জা করাইরা এইরূপ দেখা শুনা মেশামিশি করান বছব্যরসাপেক। স্থতরাং অনেকেই তাহা পারিরা উঠিবে না। অধিক দিন এরপ করিতে হইলে পিতা মাতারা বিরক্ত হইরা উঠিবে। স্বতরাং বছ স্রীলোকই উপার্ক্তন করিতে বাধ্য হইবে। আমাদের এই গরীব দেশে প্রায় नकन ब्रोत्नाकरे व्यर्ताशास्त्रन कतिराठ वाश्र हरेरव । व्यत्नरकत्र विवाह ছইবার পূর্বে তাহাদের পিতা মাতা মরিরা বাইবে। তাহারা মরিরা পেলে ৰ্জন্ত আন্দ্রীরদের কাছে কন্তার। বেশী কিছু সাহায্য পাইবে না। বিশেষতঃ তথন তাহাদের আতারা অধিক বরকা জীলোকদিপের স্কৃতি বিবাহিত হইবে। সেখানেও তাহারা আশ্রর পাইতে পারিবে না-বৌধ-পরিবার-প্রথা সমূলে নষ্ট হইবে। এইক্ল' আত্রয়-হীন অবস্থার তাহাদের কি মুদ্দিশা হইবে, একবার ভাবিরা দেখুন। আমাদের দেশে প্রালোকদিপের উপার্জন করিবার কি কি পথ উশ্বস্ত আছে, তাহা একবার ভাবিরা দেখন। পরিচারিকা, পাচিকা, সেবিকা (nurse), ধাত্রী, মেরে ডাক্টার, শিক্ষয়িত্রী, হোটেল-কত্রী, সামান্ত ক্যোণীগিরি ( যদি জোটে ), মুই দশ রক্ষের সামাক্ত গৃহ-শিল্প, কলের काल, बाष्ट्रमी, शानश्रानी, कनश्रानी, चन्नान ছেটি দোকানদারী। আমাদের দেশের কিরিজি স্ত্রীলোকদিপের দশা দেখুন। তাহারা আষাদিপের দ্বীলোক্দিপের তুলনার সংখ্যার নগণ্য। তাহাদিগকে সাহেবরা আনেকে অনুগ্রহ ও সহাযুভূতির সহিত ব্যবহার করেন। তাহা সংস্থে ভাছাদের কি ছুর্দ্ধণা হইরাছে, ভাবিরা দেখুন। আমাদের দেশের अधिकारण श्रीत्माक यनि कर्ष कतिया धाँहेर्छ वांध्र इत्र, एरव अहे कर्ष ब्बांडानडाहे कछ द्वःमाश हरेरव, छाहाछ कारिया वर्षन । এधनरे बी-লোক্ষবিগের কর্ম জোটাটার মূল্য অনেক হলে চরিত্রহানতা। সে প্রকট

সভাটাও মনে রাধিতে হইবে। আশ্রয়হীন, অভিভাবকহীন যুগ্তী স্ত্রীলোকদিগের কর্মনেত্রে অবতীর্ণ হওরার কড বিপদ, ভাহা পাচিকা পরিচারিকাদিগের অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই সহজে বুঝা যায়। ইহার উপর তাহার৷ নিজেরাই পুরুষদের সহিত মেলামেশা করিবার জল্প বান্ত থাকিবে। আমাদের দেশের বিধবা কর্ম্মীদের মতন তাহাদের ওরূপ মেলামেশার কোন দোব আছে বলির। পণা হইবে না। ফুতরাং অফুতির তাড়না, প্রলোভন, ভাল বেল-ভূষা পাইবার নিমিত্ত টাকার অভাবে ইহাদিগের ভিতর অনেকের চরিত্র-দোব জন্মিবে -অনেকেই বাধ্য হইয়া প্ৰকাশ বা অপ্ৰকাশ বেশাবৃদ্ধি করিবে ভাহাও সহজে অফ্মেয় ৷ পাশ্চাত্য দেশে অনেককেই এরূপ করিতে হইতেছে। Gohre নামক একজন ধর্মবাজক জার্মানীর শ্রমিকদিপের ভিতর বহকাল বাস করিয়া তাহাদের জীবন বিশেষভাবে পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, Chimnitz সহরে কোন ১৭ বৎসরের व्यक्ति वज्ञक बी-शूक्रवरक जिनि চत्रिखवान म्हार्थन नाहे। (Rev. Usher's Neo-Malthusianism P. 84). Tolstoy मार्ट्य । বলেন ১০০০-এর ভিতর একটি লোককেও চরিত্রবান দেখা যার না। সব **(मर्ल्स्ट कनकात्रथानात्र अभिक्षिरशत्र-कि ब्रो, कि शूल्य-छ्यानक** চরিত্রদোর হয়, এ কথা সকলেই খীকার করেন। স্বতরাং আমাদের এই পরীব দেশে যৌবনে অবিবাহিত থাকিলে পাশ্চাত্য দেশ অপেকা আরও অধিক চরিত্রদোব হইবারই সম্ভাবনা-ক্ষম হইবার কোন কারণই দেখা বার না। স্তরাং এবানেও পুরুষরা অনেক কুমারী-গমন করিবে এবং তাহার কলে অনেক জারজ সন্তান জামিবে; এবং তাহাদের ভারও কুমারী-বের বাড়ে পড়িবে। তাহাতে তাহাদের এবং এই সকল জারজ সস্তানদের ছুর্দশার সীমা থাকিবে না। বেল্লাগামী পুরুষ-সহবাসে তাহাদের ও ভাহাদের অপত্যদের যৌন রোগের প্রকোপে ভূগিতে হইবে। প্রালোক-দিগকে আমাদের দেশে স্বামী-পুত্রদের জক্ত রাঁথিতে, বাসন মাজিতে, জল তুলিতে ও অস্থান্ত অনেক রকম গৃহকর্ম করিতে হয় বলিরা অনেকের চিকের জলে বক্ষ: ভাসিরা যার দেখিতে পাই। তাঁহারা ভুলিরা যান বে, এই সকলই তাহাদের স্বাভাবিক কর্ম্ম-বিভাগ এবং শ্রীলোক মাত্রেই মাতজাতীয়া। পরের স্থবিধার জক্ত বিশেষতঃ যাহাদের তাঁহারা ভালবাসেন তাহাদের জন্ম কট্ট স্বীকার করাটাই ভাঁহাদের সহজ প্রকৃতিগত-তাহাই মাতৃত্বের অঙ্গ। ভালবাসার রীতিই এই বে বাহাদের ভালবাসা যার, তাহাদের সেবা করিবার প্রবৃত্তি আপনা হইভেই স্মাসে। তাহাদের জগু কষ্ট স্বীকার করাতেই একটা ভৃগ্নিবোধ, একটা পভীর শান্তি আছে, যাহাতে এইরূপ কষ্ট করাটাই স্থাধর হর। এই জন্ত অনেক দানদাসী, পাচিকা থাকা সন্তেও অনেক ব্যুমানুষ্টের প্রীরা নিজের হাতে রাঁধিয়া স্বামী-পুত্রদিপকে খাওরান। কিন্ত স্ত্রালোকদিপের উন্নতিকরে আমাদের সমাজ-সংখারকেরা যে উপার নির্দ্ধারণ করিতেচেন, তাহাতে তাঞ্জানগকে অর্থের নিমিত্ত পরের দাসীবৃদ্ধি করিতে হইবে। একে তো অর্থের নিমিত্ত কর্ম করা দ্রীলোকদিপের প্রকৃতিগত মর। উপরম্ভ বাধা হইরা অনেককে প্রকান্ত বা অপ্রকান্ত বেখাবৃদ্ধি করিতে

হইবে—জারজ সন্তানদের ভার একা বৃহন করিতে হইবে। স্ত্রীলোক-দিপের সহিত সহাসুত্তিশীল বৃবক-সম্প্রদার একবার ভাবিরা দেখুন বে, ভাহারা বে সমাক উপার্জনকম না হইয়া বিবাহ করিতে চাহিতেছেন না, ভাহার ফল কি হইবে। ভাহাদের ভাগনীদের ও কল্পাদের অনেককেই হয় তো এই অবশুভাবী দাসীবৃত্তি বা বেখাবৃত্তি করিতে হইবে—ইহাতে ভাহার। প্রস্তুত আহেন কি প

এখনই ইহার ফলে বর-পণপ্রথা ভীষণ ভাব ধারণ করিরাছে। বুবকরা কণ্ডক পরিমাণে উপার্জনক্ষম হইতে ২৭।২৮।৩০ বৎসর কাটিয়া ষাইতেছে। স্থতরাং যদি পুত্রকস্তাদের সংখ্যা মোটামুটি সমান ধরা যার ( যদিও এখন বৈভাদের ছাড়া অন্ত সকল জাতিতেই পুরুষের সংখ্যা কিছু বেশী), ভাছা হইলে পুত্ররা ২৭ বংসর অবিবাহিত থাকিলে, অনেক ২৭ বৎসর পর্যান্ত বরক্ষা কন্তাও অবিবাহিতা থাকিবে। ১৪, ১৫ বৎসর বয়ক্ষ। ছইতে ২৭ বংসর পর্যান্ত বর্ত্তা ক্স্পাদের সংখ্যা একত্রে সমষ্টি করিলে, তাহাদের সংখ্যা বিবাহপ্রার্থী পুত্রদের সংখ্যা অপেক্ষা অনেক শুণ বেশী হইবেই। ইহাদের সকলের ভিতর প্রকৃতির নিয়মে কামের ক্রণ হইতে আরম্ভ হইরাছে। পাছে তাহাদের পদখলন হর (কিছু কিছু হইতে আরম্ভ হইরাছে, সব দেশেই অবিবাহিত বুবকদেরই মত অবিবাহিত যুবতীদেরও কতক অংশে চরিত্রদোষ হয়—তাহা যেন মনে থাকে), এই ভর সকল মাতা পিতাদেরই আছে। হইলে, ওই কপ্তাদের ছর্দশার সীমা থাকে না এ কথা সকলেই জানে। এই ভরে সকল মাতা পিতারা সর্বস্বাস্ত হইয়াও ভাহাদের বিবাহ দিবার নিমিত্ত উৎগ্রীব থাকেন। এ দিকে পাত্রের সংখ্যা পাত্রীর সংখ্যার অনেকগুণ কম হওয়ার, সকলেই পাত্র বা তাহার অভিভাবকদিপকে টাকার লোভ দেখান। 🖓 খানে Law of supply and demand এর কার্য্য চলিতেছে। ১৮৭৫-- ৭৭ সাল হইতে কাগ্নস্থ, ব্ৰাহ্মণ, বৈশ্বদের ভিতর যথন হইতে অল বয়সে বিবাহ **(मध्या উচিত नव এই মত প্রবৃত্তিত হইল, তথন হইতেই বর-পণ্রেথা** चात्रह हरेन। क्रांस येख এर येख धार्मिक हरेएकाइ, उटरे अरे भाग्या ভীবণ হইতেছে। আবার পণপ্রথা ভীবণ হইরাছে বলিয়াই বুবকরা আরও বিবাহ করিতে চাহিতেছেন না-বিবাহটাই ভয়াবহ হইরা দাঁড়াইতেছে। উপাৰ্জনক্ষম লোকেরা যৌথ-পরিবার হইতে পুথক হইরা পড়িতেছেন-সাধারণ লোকের অবস্থা হৃদয়বিদারক ভীষণ ভাব ধারণ করিতেছে। অর্থাভাবে একরূপ জনাহারে জীবন বাপন করিতে হইতেছে। বন্দ্রাকাস রোপের প্রকোপ বন্ধিত হইতেছে। পণপ্রধা নিবারণের আলু সকল প্রকার চেষ্টা বুখা ছইতে বাধা। কারণ ইহা Law of supply and demanda अनिवादी कन । छेनार्कनकम श्हेत्रा বিবাহ করিও বলিয়া, তাহার পর পণ লইও না বলার, গোড়া কেটে আগার জন দেওরার মতন সে পরামর্শ নিক্ষন হইতে বাধা।

যদি এই সর্কানাশকারী পণপ্রথা উঠাইতে চাও, তাহা হইলে তাহার আবে এই সর্কানাশকারী মডটাও বর্জন কর-পণপ্রথা আপনা হইতেই ক্ষিয়া বাইবে।

পুরুষদেরও এই মতে চলিলে যে বিশেষ হুবিধা হইবে, তাহাওু মনে

হর না। অনেক লোককে অবহাহীনতা হৈতু অবিবাহিত থাকিতে অভাব দেখিলাম। অনেকে অল বরুসে, শ্রীবিরোগ হওরাতে আর দারপরিপ্রহ ভিতর করিলেন না দেখিলাম। কাহারও তজ্জ্জ্জ্ অর্থের বিশেব বছেলতা কার্যুর ইত্তে দেখিলাম না। বাহাতে কোন ব্যবসা-বাণিল্য হাণিত হর, তাহা অর্থ্য করিতে দেখিলাম না। বাহাতে দেশের আর্থিক উন্নতি হর, এমন কোন সেই ব কার্য্যে নিরোজিত হইরা কাহাকেও সাকল্য লাভ করিতে দেখিলাম না। বেটাঃ গ্রের প্রক্রের রার ছাড়া—কাহার মতন মনীবী অতি অল্পই হর) বেশীর একটা ভাগ লোককেই অল্পবিশ্বর দিন পরে পরন্তী-রতই দেখিলাম—তাহাদের আ্বার্টিভতা, অপরিণামদর্শিতা, কর্ত্তব্য-শিধিলতা চতুদ্দিকেই নারনালাকর হর; এবং সবশেবে সর্ক্রেরাস্ত, বহু ব্যাধিগ্রন্থ, ও বৃদ্ধ বরুসে আ্বার্টাদের কঠের একলেব হর, ইহাই তো দেখা বায়। আনাকের দেশে এইরূপই হইবার কথা। আনাদের দেশের জল-হাওরার গুণে আমরা কর্ত্বব্য অভাবতঃ শারীরিক কর্ম্মপরায়ণ নই। অথচ এইরূপ কর্ম্মপরায়ণতাই বেশী অনেকটা আর্থিক উন্নতির মুল। সেইজক্ত আমাদের গ্রামাচছাদনের নীই।

অভাব যোচন হইলেই আমরা অবকাশ পুঁলিয়া নই। আমাদের ভিতর একপ্রকার ভাবৃক্তা আছে, সেই ভাবুক্তা ছির-সক্ষ্য, নর বলিয়া কার্যকরী হর না। কিন্তু তাহার নিমিত্ত সহজে বৃক্তিতে পারি যে প্রচুর অর্থঅছেলতা বা বিলাসিতা কথন মাসুবকে ফুলী করিতে পারে না। সেই রক্ত যথন অর্থইছেতা চলিয়া বায়, তখন হৃদরে একটা অভূতি আসে, যেটা বৃলতঃ ভালবাসার অভাব-বোধ। তথন কিছুই ভাল লামে না। একটা হঠকারিতা, যথেছোচারিতা আসিয়া উপছিত হর, বাহা সহজে আমাদিগকে বিপথে লইয়া গিয়া আমাদিগের সর্ক্রাশ সাধিত্ব করে। থালি জাহাল যেমন সামান্ত তরকে বা বায়ুর আ্বাতে বিপর্যান্ত হর, আমাদের ঘাড়ে স্থীপ্রদের ভার না থাকিলে আময়া তেমনই সহজে বিপরেত হই। তাহাদের প্রতি ভালবাসাই আমাদির্বকে ছিরলক্য ও কর্তবাপরায়ণ করে; নচেৎ আময়া উদ্ভান্ত হই। এই কারণে আময়া বেশী বয়সে বিবাহ করিলে আমাদের আর্থিক উন্নতিরও সভাবনা

# ব্যথার পূজা

### শ্রীস্থারচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

20

সন্ধ্যার পর এক-পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আকাশ এখনো মেঘাছয়। মাঝে মাঝে বিহুছে চমকিতেছিল। অন্ত দিন অপেক্ষা শীঘ্রই কাছারির কাজ শেষ করিয়া জগদীশ বাবু আহারাদির পর শয়ন-ঘরে তাকিয়া হেলান 'দিয়া অর্ক-নিমীলিত নেত্রে তামাক টানিতেছিলেন; আর মনে মনে কাশী যাওয়ার খরচপত্রাদির হিসাব, কল্যাণীকে তাহায় মাতুলালয়ে রাখিয়া আসিবার বন্দোবস্ত, প্রভৃতি নানা বিষয় চিস্তা করিতেছিলেন; আর মাঝে মাঝে আফিংয়ের নেশায় এক একবার ঝুঁকিয়া পড়িতেছিলেন। কল্যাণী ধীরে ধীরে আসিয়া রোপ্য-নির্মিত পানের কোটাটী জগদীশবাবুর সম্মুথে রাথিহতই, জগদীশবাবু তাহার দিকে চাহিয়া ঈষছ হাসিয়া কহিলেন, "ওঃ, আজ যে দেখছি, ওর নাম কি, বড় সকাল সকালেই…তাহলে মনটা খুনী আছে—কেমন কি না ?"

কল্যাণী হাসিরা কহিল, "কিলে বুবলে ?"
কগুলীশ্বাব কোটা হইতে একটা ছোট পানের থিলি

মুখে ফেলিয়া গালের একপালে রাথিয়া কহিছে<u>ন, এ</u> আর এমন শক্তটা কি বোঝা ? আজ দেখছি চুল বাঁধা হরেছে, টিপ পরেছ···বেশ স্থলর দেখাছে ত মুখখানা!

কল্যাণী তাড়াভাড়ি মাথার কাপড় টানিয়া হাসিয়া বলিল, "ওনলাম কাশী যাওয়া হচ্ছে না কি ?" - 👡

"হাঁ।, কাদী ধরেছে, মামীও অনেক দিন থেকেই বল্ছেন,—

ব্রে আসা যাক্ একবার। তুমিও কিছু দিন তোমার মামার

বাড়ী থেকে এসগে। অনেক দিন থেকেই 'যাই যাই'

করছিলে, তোমার মামাও এসে সেবার ফিরে গেছেন…

যাও, দেখে শুনে এস একবার।" কল্যাণী জগদীলবাব্র

পালের দিকটার একটু সরিয়া আসিয়া, বিছানার চাদরের

একটা কোণ নাড়াচাড়া করিতে করিতে নত মুথে কহিল,
"আমি যাব না।"

বিস্মিত কঠে অগদীশবাবু কহিলেন, "বল কি— বাবে না ?"

"না।"

"তা কি করে হয় । এখানে একা একা—মামি থাকছি না তেনু, আমি যখন বলছি, বেশ ত ঘুরেই এস না দিন কতকের জন্ত। তেশেব এখানে যখন তোমার শরীর দিনকার দিন খারাপ হয়ে যাছে।"…

"তোমার বলিছি আমি ?"

"না বন্ধেও আমার চোধ ত আছে <sub>?</sub>"

্বিটা—তাই বৃঝি অনম্ভ কোড়া হাতে ওঠে না, আর চুড়িগুলো মাংল কেটে বস্ছিল,—ভারি ত দেখেছেন !"

' "ও-সব ত তুমি ইচ্ছে করেই খুলে রেখেছিলে নতুন বৌ..অ'জেই দেখছি।"

"ডাই ত! উনি ত সবই জানেন! মেরে মান্থবে আবার সাধ করে কেউ গহনা থোলে কি না !"

"না হয় মানলাম তাই। কিন্তু তোমায় মন ত ভাল থাকছে না। যেন কত হঃখু-কটে তোমায় মন ভরে উঠেছে,— এ তো তোমার মুখ দেখলেই বোঝা বার! এ কথা ক্ষান্ত্রীকার করলে চলবে না…"

কল্যাণী একবার জগদীশবাব্র দিকে চাহিয়া ঈবৎ হাস্তে কহিল, "ইঃ, গণৎকার ঠাকুর এসেছেন, স্বই উনি বোঝেন যেন,…ওঁর কাণে কাণে স্ব বলেছে…"

শনা বল্লেও তা একটু বুঝি বৈ কি নতুন বৌ,...আর না ব্যক্তেই- বা চল্বে কেন ৷ এই এত বড় জমিদারীর সব লোকগুলোই কি তাদের মনের কথা মুথ ফুটে সব সময়ে খুলে বলে আমার ! ..তা বলে না ৷ হাবে-ভাবে, চাল-চলনে অনেকের মনের কথাই আমাকে বুঝে নিয়ে সেই ভাবে চলতে হল-বৈ কি!"

কল্যানী গম্ভার ভাবে কহিল, "আমি ত আর তোমার জমিদারীর লোক নই···যাক্ গে, আমি যাব না দেখানে"— "তবে কি এথানে থাকতে চাও ?"

"at 1"

জগদীশবাবু হাতের নলটা বিছানার ফেলিয়া একটু বিরক্ত ভাবে কহিলেন "কি মুদ্ধিল! এও না, সেও না… কি বল্তে চাও তাও ত ছাই খুলে বলছ না! ঐ ত তোমার দোষ!"

কল্যানী হাদির। ফেলিল—"কেন, এইমাত্র তুমি বে বড় বলছিলে থনের কথা বুঝতে পার ۴ বলিরা কল্যানী े অসমীশবাবুর মুধের দিকে চাহিরা রহিল। ব্যের উজ্জল আলোক তথন কল্যানীর মুখের উপর আদিরা পড়িয়ছিল। তার বড় বড় কাল চোথ ঘটর সকৌতুক দৃষ্টি, হাজোজ্জল মুথথানি, যৌবনশ্রীতে পূর্ণ দেহ-ভলিমা, বহিঃপ্রকৃতির মেখ-বিহ্যুতের খেলার মতই জগদীশ-বাবুর অন্ধলার হাদরখানি মুহুর্ভের জন্তে নাচাইয়া তুলিল। দ্বির দৃষ্টিতে তাহার দিকে কিরংক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া জগদীশ-বাবু কহিলেন, "কি বল্ছ তা'হলে—সত্যিই যাবে না দু"

"না—আমিও কানী যাব।"

"কাশী যাবে <sub>?</sub> কেন ?"

তী কুরঝি বলছিলেন, এবার কাল আছে,—আমি সেথানে শুরুদেবের কাছে মন্ত্র নেব।

শ্বন্ধ নেবে...সে কি ৷···হঠাৎ মাথার এ ঝোঁক চাপল যে ?"

কল্যাণীর মুখের হাসি চক্ষের নিমেষে অন্তহিত হইল।
সে নতমুথে গাঁড়াইরা রহিল। জগদীশবাবু নলটা মুখে
তুলিরা অভ দিকে চাহিরা করেক টান দিবার পর দৃষ্টি
ফিরাইরা পুনরার কহিলেন, "স্তিয় বলছ নতুন ধৌ…মন্ত্র নেবে তুমি ?"

কল্যাণী গন্ধীর ভাবে উত্তর কবিল—"হাঁা, নেব ।"

তাই নাও—দে মন্দ নর। কথাটা আমিও অনেকবার ভেবেছি; কিন্তু তোমার বল্ব বল্ব করেও বলতে পারি নি,— হয়ত তুমি আবার অন্ত কিছু মনে করে বস্বে।

কল্যাণী নতমুখে বলিল, "এতে মনে করবারই বা কি আছে—মার বলতেই বা কি বাধা ছিল।"

কগদীশ বাবু তাকিয়াটা পিঠের দিকে আরও একটু সরাইয়া আনিয়া কহিলেন, "তা একটু ছিল বৈ কি নতুন বৌ,
—সব জিনিসেরই ত একটা সময় আছে। যে অবস্থার, আর বে বয়সে স্ত্রীলোক ধর্মকর্মের দিকে ঝুঁকে পড়ে, অর্থাৎ এই জপ, তপ, পূজা ইত্যাদি নিয়ে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো একটু শান্তিতে কাটাতে চায়, ইহকালের সব আশা, আকাজ্মা, স্থপ দূরে ঠেলে পরকালের দিকে নিজেকে জার করে টেনে নিয়ে বায়, সে বয়স তোমার আসে নি। যদি মনে করে থাক যে এ-সব তুমি না করলে আমি অল্পী হব, বা কিছু মনে করব, বাস্তবিক তা নয়। আমার সঙ্গে ভোমার বিয়ে হয়েছে বলেই যে জোর করে তোমার মনটাকে বুজো করে ভুলতে হবে, তা নয়। তবে বিছি এটা ভাল

বলে ব্যে থাক, আর মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পার, তা'হলে
মন্ত্র নাও, খুবই স্থের কথা। যদি ধর্ম কর্মের দিকে মন
দিলে একটু শাস্তি পাও, সে ভাল কথা। এমন ভাবে মনমরা হলে থাকার চাইতে একটা কিছু নিয়ে থাকাটাই
আমার ভাল বলে মনে হয়।"

ক্ল্যাণী প্রত্যুম্ভরে কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু পারিল না। জগদীশ বাব্র কথা জলির মধ্যে বে সত্যের কঠোর শ্লেষ ভাষার অন্তরকে পীড়ন করিতেছিল, সেই বেদনার একটা চাপ যেন গলা পর্যান্ত ঠেলিরা উঠিরা ভাষার কঠরোধ করিরা দিল। কল্যাণীকে চুপ করিরা থাকিতে দেখিরা জগদীশ বাবু পুনরার কহিতে লাগিলেন, "দেখ নতুন বৌ, অনেক দিন থেকেই ভাবছিলাম যে, কথাটা ভোমায় বলি, কিন্তু এত দিন তা হরে ওঠে নি। আল যথন কথাটা উঠেছে, তথন বলি শোন।"

কল্যাণী বাধা দিয়া কহিল—"না থাক, আর শুনতে চাই
না। একটা দামাম্ব বিষয় নিয়ে এত কথা হবে জানলে, কখনই
আমি বলভাম না। বেশ, ভোমার যথন এতই অনিচ্ছা,
তথন নাই বা নিলাম মন্ত্র !···আমার ত জোর নেই কিছু!"

জগদীশ বাবু হাসিয়া কহিলেন, "আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার কথা বাদ দিলেও, এইথানটাতেই তুমি মস্ত বড় একটা ভূল করে বসে আছ। জোর তোমার যোল আনাই আছে নতুন বৌ, কেবল তুমি সেটাকে খাটাতে চাইছ না,এই যা কথা!"

ঈবৎ মাধা দোলাইরা কল্যাণী বলিল, "তা ত দেখতেই পাওয়া যাচছে।"

····· শথাহা-হা—ভূল বুঝো না নতুন বৌ, কথাটা বেশ করে তলিয়ে বুঝে দেখ। মন্ত্র নেওয়া সহস্কে আমি তোমায় কিছু বলিনি, ···অমি যা বল্ছি, সে. হচ্ছে তার গোড়ার কথা, বুঝলে কি না!"

"কি জানি—তোমার ওসব গোড়া আগা মাথা মুণু কিছু বুঝি না আমি।"—বিলিয়া কল্যানী জগদীশ বাবুর পারের কাছটাতে উঠিয়া বদিল।

"ওধানে কেন নতুন বৌ, এইদিকটাতেই সরে বস না;—সত্যিই ত আর আমার ছুঁলে তোমার জাত বাবে না।"

ক্র কুঞ্চিত করিয়া অভিমান-ভরা স্থরে কল্যাণী কহিল— "অমন করলে কিন্তু আমি"……

"बाद्धा, बाद्धा, अधारमहे वन्त्र । ...हेंग, वा वनहिनाय,

কথাটা আর কিছুই না,—কথাটা হচ্ছে, এই তোমার মনের ছঃখ, কট, অশান্তি নিরে। এটা আমি বৈশ বুঝতে পেরেছি এখন, বে এ-সবের কারণ আর কিছুই নয়, কেবল এই কিবলে, তোমার আর আমার ভিতরকার বয়েসের তকাংটা—এইটেই হয়েছে যত গরমিলের গোড়া। নইলে আমার সংসারে ভগবানের ইচ্ছায় অভাব অনাটন ত কিছু নেই, যার জন্তে তোমারু একটুও কট হতে পারে।"

এত বড় সত্যের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া তর্ক করিবার সাহস ও ক্ষমতা কল্যাণীর ছিল না। তাহার বুকের ভিতরটা কাঁদিয়া উঠিন। কল্যাণী বৃষিল, স্বামী, তাহার হৃদয়ের কোন্ গভীর বেদনাতুর স্থলের দিকে ক্রমে ক্রমে আগাইয়া যাইতেছেন। কল্যাণী তাহার আঁচলের প্রাক্তাগ আঙ্গুলে জড়াইতে জড়াইতে ক্রমকঠে কহিল, তোমায় বলতে গিয়েছি—নয় ?...নিক্রের মনগড়া যা তা একটা ভেবে নিলেই ত আ্বর হ'ল না।"

"যা তা বলে উড়িরে দেবার মত কথা হলে আমি তা তুলতাম না নতুন বৌ। তোমার বলতে বাধা কি, আমি ম'লে মল্লেনপুরের মুখুজ্যে-বংশে বাতি দেবার আর কেউ থাকবে না। শুধু এই কথাটা ভেবেই এ বরসেও আমার আবার বিবাহ করতে হয়েছে।—হয় ত ভগবানের সেইছানয়,—কিস্তু আজ যদি একটা ছেলে থাকত তোমার নতুন বৌ, তা হলে বোধ হয় এ সংসার অথবা আমি তোমার কাছে এতথানি বিরক্তির বিষয় হয়ে উঠ্তাম না। থাক্—সে কথা তুলে আর, কিছু লাভ নেই। কিস্তু তোমার যথন বিবাহ করেছি, তথন এটা দেখা আমার অবশ্রই দরকার যে, তুমি যাতে শাস্তিতে থাকতে পার, সে যেদিক দিয়েই হোক্। কাণী গিয়ে মন্ত্র নিতে চাও,—বেশ, চল—আমার কোন আপত্তি নেই তাতে—"

"আচ্ছা, আমি একটা কথা বল্ব,—রাথবে 🕍 "তোমার কোন্ কথাটা আমি না রাখি বল ত 🕍

কল্যাণী কিছুক্ষণ চুণী করিয়া রহিল, কোন কথা কহিল না। জগদীশ বাবু আগ্রহজরে কহিলেন, "চুপ করে রইলে কেন নতুন বৌ ? বল কি বলছিলে"—

সহসা কল্যাণী মাধা ঝাঁকাইয়া কহিল, "না ধাক্গে… কিছু না…"

"কিছু না কেন···বা বলতে চাইছিলে

"বলছিলাম—তাহলে বরং দিনকতকের জভে এর মধ্যে খড়দা খেকে ঘুরে আসিগে—কেমন ?"

চকু মুদ্ধিত করিরা জগদাশ বাবু বলিলেন "ভাল কথা।"
"দিন ছই থাকব মাত্র,—আচ্ছা, তুমিও চল না…মা
কত করে বলে পাঠালেন—মামাও কত অমুরোধ করে
গেছেন—চল না"…

শৈশ্যার আমাকে নিয়ে টানাটানি করছ কেন ?

ত্মিই এসগে না খ্রে 
না, কি বলছ 

শে আমার যাওয়া—সে

এক হালামা বই ত নয় 
কি দরকার মিছি 
মছি 
কি বল 

কি লাগানিকে নিরুত্র থাকিতে দেখিয়া জগদীশ বাবু হাতের

নলটা একটু নাড়াচাড়া করিত্বে করিতে একটু সরিয়া
আসিয়া কল্যানীর পিঠে হাত দিয়া মুথের কাছে ঝুঁকিয়া
কহিলেন, "তাতে তুমি স্থী হবে নতুন বৌ 

শ

কল্যাণীর সমস্ত দেহের উপর দিরা বিচ্যুৎগতিতে একটা

চঞ্চল শিহরণ থেলিয়া গেল। তার ওঠ ছথানি ঈষৎ কম্পিত

ইইল মাত্র। কি কথা যেন জিহবাত্রে আসিয়া বাধিয়া গেল।

জগদীশবাবু আরও থানিকটা সরিয়া আসিয়া কহিলেন, "কি
বলছ…তা'গলে কি যেতেই হবে না কি আমাকে"—

কল্যাণী নতমূথে কহিল, "সে তোমার ইচ্ছে—আমরা গরীব—আমাদের বাড়াতে তোমার মত লোকের যাওয়াটা অবিশ্রিশ কণ্যাণীর কণ্ঠস্বর গঞ্জীর।

ভগদীশ বাবু বাস্তভাবে কহিলেন, "আহা হা—রাগ কর কেন, আমি তার জপ্তে বলি নি। কথার কথার বে চটে ওঠ, ঐ তো তোমার অপ্তর নাম কি—কেমন দোষ যেন। কথাটা হচ্ছে, বর্ষ্য যাই হোক্ না কেন, দেখতেও লোকগুলো আমার বুড়োর মতনই দেখে, কেউ আবার ঠাট্টা মন্ধরা করে কিছু বলবে-টল্বে শেষটার। অভানই ত এ অঞ্চলের মধ্যে আমাদের নাম-ভাকটাই সব চেরে বড় অই সব সাত পাঁচ ভেবে বলছিলাম"—

কল্যাণী অন্ত দিকে চাহিয়া কহিল, "থাক্ —নাই বা গেলে তা'হলে!" জগদীশবাবু কল্যাণীর চিবুক ধরিয়া করুণ খরে কহিলেন "বলি রাগ করলে ? আঁয়া—"

"না...ও:—খুব ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে ত 🕍

৺তা' হচ্ছে···আচ্ছা, একটা কথা আমান্ন সত্যি করে বল্বে আজ?"

"fa ?"

"দক্তিয় বলবে ত 🕍

"কি মুদ্ধিল! কথাটাই গুনলাম না, আগে থাকতেই"—

"কথাটা অশু কিছু নয়…তবে কি বলে ⋯আচ্ছা, তুমি
আমাকে ভক্তি কর নতুন বৌ ?"

"ও:—খুব কথা বলেন ত। মেরে মামুব আবার স্বামীকে ভক্তি না করে কবে ? তা ত জানি না।…কেন—এ কথা জিক্তেন করছ বে ? আমি কি কোন দিন তোমার—"

"এই নাও,…নাঃ, এখনো তুমি নেহাৎ ছেলেমাক্ল্যটীই
আছ দেখছি। আমি কি জানি না বা বুঝি না নতুন বৌ,
বে, তোমার শ্রজার, যজের কোন ক্রটী নেই"—

"তবে যে বলছ ?"

"না, না, বলছিলাম কি, এই ভক্তি শ্রদ্ধা যত্বশুলো ছাড়া আর কি অস্ত কিছু ভোমার কাছে আমার পাবার নেই নতুন বৌ ?"

সহসা একটা বিহাৎ-চমকের রক্তিম ঝলক জানালায় ছিজ-পথ ভেদ করিরা চঞ্চল ক্রীড়ার মুহুর্ত্তের জন্ত ঘরের ভিতরটা আলো করিরা দিল। কল্যাণী একথার ১চক্ষের পলকে মুখ তুলিয়া চাহিতেই দেখিল, জগদীশবাবু স্থিব দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছেন। সেই দৃষ্টির ভিতর দিয়া যেন কল্যাণীর মনের গোপন কোণে লুকান যত কিছু ছিল সকলই দেখিয়া লইতেছেন। সে দৃষ্টির অস্করালেও আগুনের খেলা আরম্ভ হইয়াছে!

বহিঃপ্রকৃতির মতই কল্যাণীর অন্তরের মধ্যে সহসা আর্জ বড় উঠিল। সে ভর-কাতর অবনত দৃষ্টিতে রুদ্ধ কঠে কি একটা কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই কড় কড় শব্দে আকালে মেঘ গর্জ্জিরা উঠিল। কল্যাণী তাহার উভর হাতে কাণ চাপিরা কহিল, "আমি শুই,—আমার বড় ঘুম পাছে।"—বাহিরে মন্ত প্রকৃতির তাগুব নৃত্য চলিতেছে।—উন্মন্ত ভৈরব গর্জনে প্রমন্ত বড় ক্ল্ম বাতায়নের ফাঁক দিয়া শোঁ শেলে ঘরের ভিতর আসিয়া দীপ শিশা নিবাইয়া দিল। অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত ও মৃহমুহি মেঘ-গর্জনের শব্দে যথন কিছুই শোনা যায় না, জগদীশবাবু কল্যাণীর কাণের কাছে মুখ আনিয়া কহিলেন, "ঘুমুলে না কি ?"

. কল্যানী প্রাণপণ শক্তিতে তাহার ক্রত-কম্পিত বক্ষের স্থন নিঃশাস রোধ করিরা অন্ফুট বিক্রত কর্ছে কহিল, "না।"

# পশু-প্রশন্তি

### শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ

নমামি তোমারে মারের বাহন
নমামি সিংহ সিংহী,
বট ত বৃটিশরাজের প্রতীক
না হও নন্দী ভূঙ্গী।
কথনো দয়াল কভূ ভাস্থরক
হতে পার তুমি যথন যা সধ,
চেনে ক্রীভদাস এপ্রোকিলিস্
ভূমি পশুরাজ ধিলি।

হে বৃক ব্যান্ত হেঁ ভীম ভরাল
স্থান্দরবন-চন্দ ।
কিবা উচ্চল চক্ষ-বৃগল
গুরু গর্জন মন্দ ।
যেমন হিংস্র তেমনি পেটুক
'ফেউ' সনে তব ছন্দ মিটুক
'বোগে' তব ঘরে বস্তি লভুক
মিটে যাক সব ধন্ধ ।

তবু ভদ্পুক মধুর পিশ্বাসী
কপিখ-ফল-ভক্ত,
তুমি 'সদেমিরে' নিশ্বাদে শোষ
জীবের বুকের রক্ত ।
নাকে দড়ি দিয়ে হাবরে নাচায়
পশুশালে রাথে ভরিয়া থাঁচার
'থোয়াব' দেথহে সেথা শুয়ে শুয়ে
কোথায় 'রুয়ের' তক্ত ।

তুমি গণ্ডার হাতে মর তার
ভাণ্ডার যার ভোগ্য,
কঠিন চর্ম্ম কোটে না ক শুল
তুমি দৈত্যের যোগ্য।
'কালির পাকে'র হাতে দাও ঢাল,
কত লোকে তুমি কর হে নাকাল,
কোনো দেবতার নহ যে বাহন
হবে না কি তব মোক!

তুমি হে শৃগাল পরম চতুর

প্রবাণ 'পঞ্চতত্ত্ব'

দীক্ষিত তুমি অন্ত ভক্ষা

ধক্ত পের মস্ত্রে।

টক্ আঙুরের ধার না ক ধার
বোকা ছাগলের সঙ্গে বিহার
সব জ্ঞান তব নিমেধে ফুরায়
শিশ্বালমারার যত্ত্বে।

ভূমি কুকুর বুলডগ আর
ব্রাড হাউণ্ডের গোঞ্চী,
কভূ বেঁড়ে কভূ লাঙ্গুল সনাথ
যাচিছ অন্ত-মৃষ্টি।
কভূ দীনবেশে চরণে লুটাও,
কথনো কুটিল দম্ভ ফুটাও,
বিশ্বাসী প্রভূভক্ত তুমি হে
অরেতে তব তুষ্টি।

তুমি হন্থমান রামের মিত্র
আমের আবিদ্ধর্তা,
মর্ত্তমানের পরম মানদ
পোঁপে ও পিয়ারা-হর্তা।
শুনিক্সাছ তুমি রামার্থ-গান
কবিতার আর কি দিব হে মান
সব তরু মোর হক ফলবান—
পড়ুক তোমার পড়তা।

কত নাম লব মানবে পশুতে
বেশী ভেদাভেদ নাই ত ;
একই জগৎপিতার পুত্র
প্রে হিদাবে ভাই ভাই ত ।
কেহ লভিয়াছে দেবের চরণ,
কেহ লভিয়াছে দেবের শরণ ;
আমার ছুইএর কিছুই মেলেনি
ভাবিতেছি বদে তাই ত ।



# প্রার্থী

কথা, হুর ও স্বরলিপি........ শ্রীদিলীপকুমার রায়।

বাহার থাম্বাজ-----একতালা

প্রস্থ করুক্ এ ত্বিত বেন জীবনে তোমার এ চিতে তব গীত আলো সম্ভাবে নিঝরের ধারাসারই ; নিয়ত বরিতে পারি ।

শারদ আকাশে তারামালা সম
শুদ্র যে গীতিজ্যোতি নিরূপম
দীন কঠে কি শোভে সে পরম
গৌরব ক্ষয়ারই !

বেন না গণি অপনে
তথু জীবনে তোমার এ মোর রিক চিত্ত
আমি রচেছি বা কিছু

যা গড়ি জাবনে আলো সভারে উছসি নিত্য ফুপা তব পিছু অধী আমি তাহারই— বেন গো বরিতে পারি! ঢেলেছ পীযুব-ধারা বহেছে প্রেরণা ভারা;

বরের তব অবোগ্য আধারে
চাওরার-অতীত অমৃত অপার এ
ঢাগিরা অবোরে ক'রেছ আমারে

ধন্ত দানে তোমারই!

য়েন ভূলি না এ কথা মোর কঠে যে গান পেরেছি যত তা ফুটেছে,—সে দান নহে গো নহে আমারই— লভেছি তরে স্বারই!

```
+
    ना मा | रिमा मा
H
                         मा मा
                                                                 মন্তবা ভর্মী
                                  মা
                                       মা মা
                                                 পা
                                                     ধা মভৱা
                                   বি
   · 🗷
                                       ত
                                            हि
                                                 ভে
        কু
                         更项
                         না সাঁ | নস্রা স্রা ণধা | নস্যা নস্য (নস্য) | \} \} \}
             थना नधा
     नि
                                           রট
             ব্রে
                          4†
                              রা
                                    সা
                    র
     স্পা | না সা রা | সা ণ্দ্ৰ ণা পা | মা পণা পমা | ভৱমা মা মা |
     বেন
             জী ব
                     নে
                           তো
                                মা
                                      র
                                                আ
                                                   লো
                                                                       ভা
                                          Q
                                                          সম
                     পমা
                                                                 11 11
                                                            সা
                           পা পা
                                      ভ্তমভ্তা রসা
                                                   রা
     সা
                          রি
                               তে
                                      M
                                                            রি
     নি
                     ব
                            পধা না সা রভ্জরা | সনা সা স্সা |
                       ধণা
     মা
         মা
                   আ
                        কা
                                    তা
                                        রা
                                            মা
                                                      লা
                                                                न य
     .#
                            74
                        ব
                                                                 ধা রে
                                    যো
                                            গ্য
                                                      আ
     ব
         রে
              র
                   ত
                            অ
                               र्मा ।
                                          र्भा
                                                রা | স্থা
                                     না
                                                                  ণধা |
                         র্মা
     না
         স্থ
               রা । ভরা
                          গী
                                          তি
                                                નિ
                               তি
                                     ব্যো
               ভ্ৰ
                     যে
                          ত্তী
                                           मृ
                                                ত
                                                      অ
                                                                  পার এ
                     অ
                               ত
     চাও বা
               র
              স্র্1
                    -
                        ম্ভর্গ রা
                                    স1 |
                                                               সরা
                                                                         সা
                                           মভৱ
                                                  মন্ত
                                                       রা
                                                                    সা
                               cś
                                    কি
                                            CHI
                                                  ভে
                                                       শে
                                                                         ষ
     मी
                                                                    মা
                                                                         ব্নে
                                            4
                                                       ছ
          नि
                        অ
                               বো
                                    রে
                                                  বে
     Бİ
                                                     মা
                                                            মা
                                       মজ্ঞা
                                              মভৱা
     ৰ্সা
                                ধা
               মা
                      মা
                           91
                                                            त्रहे
     গো
                                       হা
                                ब्र
                                                            द्रहे
                                ভো
                                       মা
                           নে
                      F
                                                         21
                                                                         म्।
                                                    र्गा
                                   স1
                                         সণ
                                                না
                              না
```

ধা মন্ত্ৰ মা 41 নে ড়ি নে 9 না গ ষেন Æ ভা · 41 পে ব্লে গি না ø বেম

>•

গাঁ গমাঁ । রা রা রসা । নসা নস্রসা নসা । ণধা ণিপা . স্ব K আ वि ভা ₹İ त्रहे 격 ब्रहे ষা ন হে গো ন Œ বা

श्मि भा | धा ना ना | द्वा ना ना । भा भा ना ना था | তো মার এ अजै व ¥ নে ব্দা লো স্ म् ď গা ন ফুটে ছে - মোর **不** -যে সে দা

প্রধন্স বিধ্যা মা পা ভিত্তমভ্তা রসা ুরা সা II 🌿 মা তে রি রি যে ન গো ব 91 ছি রই ø ভে ত রে স বা

जा | गा -1 ' शा | धा -1 शमा | गा मा शा | मशमा छउता जा | মোর রি - স্ক চি উ ছ ত সি નિ তা

মন্তর বা স রা ধূণা সরা শ্বজা রসা -1 সা नी यृ व धा £5 লে রা

न ना नित्रमा मा मा । छत्रमा भा भा । मधा धा धा । भधर्मा ना धा । অংমি র চেছি যা कि हू क পা ত

মা | ভ্ৰমভ্ৰা त्रमा ता | मा - - | } ख পমগা মা পা মন্তরা ব ছে ছে (2 র 41 ভা রা

## শালকার ককাল

#### চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

একক জ্বি-বাবুর বাড়ীখানা কুজি বৎসর তালা বন্ধ হরে পড়ে' ছিলো। আৰু এতোকাল পরে সেই বন্ধ বাড়ীর তালা খুলে গৃহপ্রবেশ কর্লেন লোকেন্দ্র-বাবু আর তাঁর পত্নী ঠিক কুড়ি বংসর আগে এক দিন যুবক লোকেন্দ্র বরবেশে এসে এই বাড়ীতে প্রবেশ করেছিলেন এককড়ি-বাবুর কম্মা অভুলনাকে বিবাহ কর্বার জন্ত : किन ति विवाह देवन-इविभारक चर्छे ' अर्छ नि ; आम कूड़ि বৎসর পরে প্রোঢ় লোকেন্দ্র সেই বাড়ীতে এসে প্রবেশ কর্লেন পদ্মীকে সঙ্গে করে' কিন্তু তাঁর এই পদ্মী যশোদা এकं क फ़ि-वार्त्र (क छे ना। (य त्राव्य लाटकस अप्ननाटक বিবাহ কর্তে এদে অভূলনাকে না পেয়ে বার্থমনোরও হয়ে ফিরে যাম, দেই রাত্রেই এককড়ি-বাবুও বাড়ীতে তালা वस करत्र' मुश्रतिबारत रम्म (हर्ष्, এरकवारत नारहारत পণায়ন করেন। বিবাহ কর্তে এসে বিবাহ কর্তে না পাওয়াতে লোকেন্দ্র যেমন লাজ্জত হয়ে এককড়ি-বাবুর বাড়ী থেকে ফিরে গিয়েছিলেন, কক্সার বিবাহ দিতে না পেরে এককড়ি-বাবুও ততোধিক শক্জিত হয়ে রাতারাতি বাড়ীঘর জিনিসপত্তর ফেলে স্থুদুর বিদেশে পলায়ন 'করেছিলেন। এতোকাল পরে এককড়ি-বাবু দেশের বাড়ী মান্ন জিনিসপত্র জলের দরে বেচে দিয়েছেন; লোকেন্দ্র হ'লে-হ'তে-পার্তো খশুর বাড়ী কিনে পত্নীকে সঙ্গে করে' দেশ্তে এসেছেন কোথায় কি মেরামত করাতে হবে আর কবে নাগাদ তাঁরা সপরিবারে এসে গৃহপ্রবেশ করতে পার্বেন। এই বাড়ী তিনি এতো সম্ভার পেয়েছেন যে বাড়ী কেন্বার আগে তিনি বাড়ীর অবস্থা কেমন আছে তা দেখ্বারও দর্কার মনে করেন নি।

বাড়ীতে প্রবেশ করে'ই উঠানে যেতে যেতে তাঁরা দেখলেন দেউড়ির গলির মেঝেতে পুরু হয়ে ধুলো জমেছে, কিন্তু ধুলোর ফাঁকে ফাঁকে আল্পনার ন্নান রেথা উকি. মার্ছে; দেউড়ির গলির মুথে আল্পনা-চিত্রিত ছটি মাটির

মঙ্গল-ঘট বলানো হয়েনিলো, তার একটি এখনো বুলে আছে, একটির তলার বি'ড়ে পচে বাওয়াতে কাত<sup>্</sup>হরে পড়ে' গেছে, বরের গান্ধের আল্পনা-চিত্র ধুসর হ'ন্নে উঠেছে।. উঠানে সামিয়ানা টাঙানো হয়েছিলো; দীর্ঘ কুড়ি বৎসরের রৌদ্র বৃষ্টি থেয়ে থেয়ে পাট্নাই থেরো কাপড়ের স্মামিরানা একেবারে গলে ছিন্নবিছির হয়ে গেছে, কেবল দেয়ালের ধারে ধারে করেক জারগার লাল থেরো ধূসর বর্ণ পতাকার আকারে ঝল্ঝল কর্ছে। বাড়ীর ভিতরে গিয়ে লোকেন্দ্র ও যশোদা দেখুলেন—উঠানে ছাদ্না-তলার চিহ্ন এখনো বোঝা যায়; আল্পনা-ুদেওয়া কাঁঠাল-কাঠের বড়ো পাঁ ডিখানো কালো হয়ে উঠেছে, তার পিঠ তেবড়ে উঠেছে, থানিকটা কাঠ ফেটে চটে' থসে' পড়ে' যে কোথায় গেছে তার সন্ধানই নেই, হয়তো বা উড়ে' গেছে, নয়তো বা ঐথানে ওঁড়ো হয়ে ধূলা হয়ে গেছে; চারটে মাটির তালের পায়া করে' চারটে কলা-গাছ পোঁতা হয়েছিলো, সেই মাটির তাল চারটে গলে' সেইখানে ছড়িয়ে অমে' আছে, তাঁর উপরে আগাছা জনেছে, আর কলার গাছের আঁশ-শুলো ধুলোর মধ্যে লুটিয়ে আছে। ঘরের মধ্যে গিয়ে গিয়ে তাঁরা দেখতে লাগ্লেন—রান্নাঘরের উনানে বড়ো বড়ো কড়া, পিতলের হাঁড়ি বসানো আছে, কড়ার মধ্যে ঝাঁঝ্রা ছাঁকনা ও হাঁড়ির ভিতরে হাতা ডুবানো আছে, যেনো রান্না হতে হতে রাঁধুনি দব ফেলে রেখে চলে' গেছে; উনানের মধ্যে ও আথার মুখের কাছে রাশীক্বত ছাই আর পোড়া কাঠের জীর্ণ টুক্রো পড়ে' আছে, উন্থন জলে' জলে' আপনি নিবে গিয়ে যেমন ছিলো তেমনি আছে; শিলের উপর নোড়া পাতাই আছে, বাট্না বাট্তে বাট্তে কাৰ স্থগিত হয়ে গেছে; কাঠের বার্কোব ও পিতলের বড়ো বড়ো পরাতের উপর মাথা ময়দার তাল'ও লেচি পড়ে' আছে, কিন্তু ধূলোর ঝুলে সেঞ্জির রং কাদার ডেলার মুতন হরে গেছে, কতক কতক ভাঁড়িয়ে গেছে; বড়ো বড়ো ঝোড়া

वै।धन ছেড়ে ছড়িয়ে পড়েছে, বোধ হয় তাতে তর্কারী · কোটা হিলে: : ভারা ছকনে খুরে খুরে দেখ্ডে লাগ্লেন— এককড়ি-বাবুর ঘরের সমস্ত সাজ সরঞ্জাম পড়ে' আছে; বিছানা পাতাই আছে, তার উপর পুরু হরে ধুলো জমেছে, উপরে মশারি থাকাতে বিছানার উপর ততো বেশী ধুগো জম্তে পার নি, দেরালের গারের ছবিশুলোর কোনোটা কোণা:চ হরে বেঁকে গেছে, কোনোটার দড়ি ছিঁড়ে গিয়েও ছকে লেগে থেকে তথনো হল্ছে, কোনোটা বা ছিঁড়ে আছড়ে গড়ে' গেছে, মেঝেমর ভাঙা কুচো কাঁচ ছড়িরে আছে: ঘরের দেয়াল-গোড়ার তোরল দেয়াল আল্মারী ধুলার ধুদার জার্ণ দেহে এখনো বর্ত্তমান; কাঠের আলনায় কাপড় ৰামা জুতো ছাতা গাঠি ছিঁড়েখুঁড়ে তেব্ড়ে বেঁকে: এখনো বিরাজ কর্ছে। এক জায়গায় কতক থলো মাটির গেলাস খুরি ভুপাকার করা রয়েছে, এক বোঝা কুশাসনের গুড়া কাঠি ছড়িয়ে আছে, আর বড়ো বড়ো হাঁড়া শৃক্ত মূথ 'ব্যাদান করে' বিশ্বয়ে অবাক্° লোকের চোথের মতন **ফ্যালফাল করে' আকাশ পানে তাকিরে পড়ে আছে**; তাতে বোধ হয় জল ধরা ছিলো, এখন সব জল ভকিয়ে গেছে, তার ভিতরে মাকড়সা জাল বুনেছে। এক খরের তালা খুলে ভিতরে যেতেই তাঁরা দেখলেন—দেখানে কলা-সম্প্রদানের আরোজন সজ্জিত আছে, আলপনা-দেওয়া ছ্থানি পী'ড়ি পাশাপাশি এখনো পাতা আছে; তার সাম্নে ক্সাছত্ত্ব আল্পনার ফুলের হৃদয়কোষের উপর তামার ঘটনী এখনো বৃহানো আছে, যদিও তার অস্তরের মদলবারি ভকিষে উবে গেছে ও মূথের আম্রপর্ম ভকিষে ওঁড়িয়ে গেছে: একদিকে বরশ্যা, তৈজ্ঞস দানসামগ্রা, ক্লপার বাসন, একটা বাইসাইকেল, একটা সোনার হাতঘড়ী ও হাতবড়ীর বাক্সের ডালার উপরে একটা আংটি, কোঁচানো গরদের জ্বোড়, কার্পেট, আসন, চেয়ার টেবিল আলমারী দেরাজ, পাম্প-ভ চটি-খড়ম, লঠন শামাদান বৈঠকী আলো বিবিধ বরাভরণ সজ্জিত আছে, কেবল জিনিসগুলি ধুলিধুসর বিবৰ বিক্লুভ জীৰ্ণ হয়ে গেছে। একটা খনে বোধ হয় বাসরের বিছানা পাতা হয়েছিলো—মেঝের উপর বিছানা পাতা, বিছানার উপর পাতা হয়েছিলো সাটিনের চাদর আর সাটনের বালিশ, কিন্তু সে সাটিনের যে কী রং ছিলো ভা এখন চেন্বার জো নেই—বোধ হর লাল রঙেরই

ছিলো। বিবাহের সব আরোজনই প্রস্তুত ছিলো তবু অভাবিতের বিভ্রনার বিবাহ হতে পার নি, লোকেক্সকে লক্ষিত কৃষ্টিত হরে ফিরে যে'তে হরেছিলো।

লোকেন্দ্র ও যশোদা বেড়িরে বেড়িরে সব দেখ্ছিলেন আর তাঁদের মনে হচ্ছিলো এ যেনো উপকথার রাক্ষস-হানা পোড়ো বাড়ী, ভোগের সব আরোজন সম্পূর্ণ আছে; নেই কেবল উপভোগ কর্বার মামুষ, একজন যে মামুষ আছে সেও রূপার কাঠি ছুঁইরে খুমপাড়ানো রাজকল্পা! লোকেন্দ্র-বাবু দীর্ঘনিশ্বাস কেলে ভাব্লেন—কিন্তু সেই খুমন্ত রাজকল্পারই এখানে অভাব! কোথার গেলো সেই অভ্ননা!

লোকেন্দ্র-বাবুর মনের উপর দিরে অতীতের স্থৃতি ব'রে চলেছিলো চলচ্চিত্রের মতন।

লোকেন্দ্র এক কড়ি-বাবুর বন্ধুপুত্র। সেইজয় উভর পরিবারে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিলো, ঘন ঘন উভরে উভরের বাড়ীতে গতারাত কর্তেন। সেই স্ত্রে উভর পরিবারের কর্তা-গিরিয়া স্থির করেন যে লোকেন্দ্রের সঙ্গে অতুলনার বিবাহ হবে। এই প্রস্তাব লোকেন্দ্র ও অতুলনাও শুনেছিলো এবং এতে উভরের প্রীতি আরো প্রগাঢ় হরে উঠেছিলো।

লোকেন্দ্র বি-এ পাশ কর্লে বিবাহ হবে ঠিক হলো।
কিন্তু বি-এ পড়্বার সমন্ত্র কলেন্ডের ছাত্ররা এক গোঁরার
ইংরেজ অধ্যাপকের ছব্ বহারে উত্তেজিত হরে তাকে প্রহার
করে। সেই অপরাধে লোকেন্দ্র কলেন্ড্র থেকে বিতাড়িত
হয়। দেশে লেথাপড়ার কোনো আশা নেই দেখে সে
আমেরিকার চলে গেলো। আমেরিকার ছ বৎসর থেকে
সে যথন ডাক্তার হয়ে দেশে ফিরে এলো, তথন আর
বিবাহের কোনো প্রতিবন্ধক রইলো মা; বিবাহের দিন
স্থির হয়ে গেলো—ভাত্র আখিন কার্ত্তিক তিন মাসে বিবাহের
দিন নেই, অগ্রহারণ মাস পড়্তেই বিবাহ হবে। লোকেন্দ্র
ও অতুলনা আনন্দিত অস্তরে দিন গুণ্তে লাগুলো।

কিন্ত কার্ত্তিক মাসের মাঝামাঝি একদিন অতি প্রাত্যুয়ে পুলিশের লোক লোকেন্দ্রের বাড়ী ঘেরাও করে' তাকে গেরেপ্তার কর্লে এবং দে আমেরিকার গিরে 'ঘদর' বা বিজ্যোহীদের দলে ছিলো এই সন্দেহে তাকে অন্তর্নীণে অন্তর্ধান করে' ফেল্লে।

লোকেন্দ্রের পিতা ও এককড়ি-বাবু লোকেন্দ্রকে

নির্দোষ প্রমাণ করে' উদ্ধার কর্রার অনেক চেটা কর্লেন; কিন্তু কিছুতেই তাকে মুক্ত কর্তে পার্লেন না।

• তথন এককড়ি-বাবু হতাশ হয়ে অতুলনার অয়য় বিবাহের সম্বন্ধ কর্তে লাগ্লেন। কিন্তু অতুলনা বিষয় নম্র ভাবে পিতাকে জানালে যে সে লোকেন্দ্রকে ছাড়া আর কাউকে বিবাহ কর্তে পার্বে না; লোকেন্দ্র যবে মুক্তি পাবেন তবেই বিবাহ হবে; অপেকা কর্তে কর্তে সে বৃদ্ধা হয়ে গেলেও সেই বৃদ্ধবয়সেই তাদের বিবাহ হবে; লোকেন্দ্রের জয়্প সে আমরণ অপেকা কর্বে; যদি চিরকুমারী থেকে মরে'ও যেতে হয় তবু সে লোকেন্দ্রের বাগ্দন্তা বধু হয়েই মর্লে।

অতুশুনার দৃঢ় অনিচ্ছা দেখে এককড়ি-বাবু অস্ত স্থানে ক্ষুত্রার বিবাহের সংস্ক করার চেষ্টা থেকে বিরত হলেন; এবং লোকেন্দ্রের অবিচারে অবরুদ্ধ অবস্থার অবসান প্রতীক্ষা কর্তে লাগ্লেন।

অকন্মাৎ একদিন প্রভাতে লোকেন্দ্র মৃক্তি পেয়ে বাড়ী ফিরে থানো। বাড়ীতে পিতা-মাতা আত্মীয়-সজনের সঙ্গে দেখা করে'ই লোকেন্দ্র এলো এককড়ি-বাবুর বাড়ীতে। লোকেন্দ্র অকন্মাৎ উপস্থিত হয়ে এককড়ি-বাবুর সাম্নে প্রণাম কর্তেই এককড়ি-বাবু বিন্দ্রিত ও পুলকিত হয়ে বলে' উঠ্লেন—কে । লোকেন্দ্র । কখন ছাড়া পেলে ।

লোকেন্দ্রের মুথ থেকে প্রশ্নের উত্তর শোন্বার অপেকা না করে'ই এককজি-বাব চীৎকার করে' ডাক্তে লাগ্লেন— ওগো শুনছো ? এইদিকে এসোন্দেলোকেন্দ্র এসেছেন— তথ্য অতুলনা,—দেখ্বে এসোন্দোকেন্দ্র এসেছেন—

এককড়ি-বাবুর আনন্দাতিশয্য দেখে লোকেন্দ্রও হর্ষোৎ-ফুল হরে মৃত মৃত হাস্তে লাগলো।

এককড়ি-বাব্র দ্রী শ্রন্ত বন্ধ আদে বিশ্বস্ত কর্তে কর্তে ছুটে এসে লোকেন্দ্রকে দেখেই বল্লেন—বাবা লোকেন, এসেছো। কেমন ছিলে বাবা ? কোধার ছিলে ? কবে ছাড়া পেলে ? বড্ড বোগা হরে গেছো।……

সকলেরই মূথে প্রথম প্রশ্ন—লোকেন্দ্র, তুমি ? তুমি এসেছো ?" কেউ বেনো নিজেদের দৃষ্টিকে বিশ্বাস কর্তে পার্ছিলেন না যে বাস্তবিকই লোকেন্দ্র এসে উপস্থিত হরেছে, অভাবিত,ব্যাপার সম্ভব হরেছে, অপ্রত্যাশিত ঘটনা বাস্তবিক বটেছে। এতোদিন বার কোনো ধবরই জান্তে, পারা বার নি, বার সংবাদ জান্বার জন্ত মন নিরত উইছক হরে ছিলো, তাকে সাম্নে দেখেই মনের মধ্যে প্রশ্নের পর প্রশ্ন ভিড় করে' জেগে উঠ ছে, কেউ একটা প্রশ্নেরও উত্তর শোন্বার জন্ত অপেকা কর্তে পার্ছিলেন না, মনের সঞ্চিত কোতৃহল প্রশ্নালার প্রকাশ করে' তাঁরা মনটাকে হাজা কর্তে পার্লে যেনো বাঁচেন।

লোকেন্দ্র অত্যনার মাতাকে প্রণাম কর্বার জয় যথন স্মিতমুথে ভূমিতে মস্তক নত কর্লে তথন এককড়ি-বাব পদ্মীকে জিজ্ঞাসা কর্লেন—অত্যনা কই ? তাত্তে শিগ্গির

অতৃশনার মা আঁচল দিয়ে চোথ মুছতে মুছতে বল্লেন— অতৃশনা তোমার ডাক গুনেই ছুটে গিয়ে পুজোর বরে ঢ়কেছে·····

এককড়ি-বাবু গাঢ় গঞ্জীর স্বরে বল্লেন—বাবা লোকেন্দ্র ভূমি অভুলনার সঙ্গে দেখা করোগে ····

লোকেন্দ্র এককড়ি-বাবুর অমুরোধে ও আপনার অস্তবের আগ্রহে লজ্জিত স্থিতমূথে অতুলনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্তে চল্লো।

লোকেন্দ্র এককড়ি-বাবুর পূজার ঘরে গ্রিছে দেখলে-অতুলনা গলবল্প হয়ে হাত জোড় করে' ছইপা পিছন দিকে °মুড়ে মাটিতে বসে' আছে, আর তার হুই চোথ দিল্লে অশ্রুজনধার৷ গড়িয়ে পড়্ছে; লোকে<del>স্ত্র আরো দেথ্লে---</del> यिष्ध অভूगनात द्वारथ कम उत् जात मूथ रेप्तत्म उक्तन, তার অস্তরের আনন্দাতিশয়া ও ক্বতজ্ঞতা যেনো বিগলিত 'হরে পরমেখনের পূজার নিবেদিত *হচ্ছে*! *লোকেন্দ্রে*র দার্থকাল অবরুদ্ধ থাকার হঃথ অভুলনার চোথের জলে সাখ্য ও বরেণ্য বলে' মনে হতে লাগ্লো। লোকেন্দ্র যথন হর্ষগদাদ স্বরে ডাক্লে—অতুলনা ৷ তথন অতুলনা অঞ্সিক্ত নীরব দৃষ্টি ফিরিরে যে মধুর ভঙ্গীতে লোকেন্দ্রের দিকে তাকিরেছিলো, তা লোকেন্দ্রের স্থতিতে আৰণ্ড মুদ্রিত হরে আছে। অতুলনার সেই স্থহঃধমিশ্রিত দৃষ্টি বান্তবিকই অতুলনা অনিৰ্বচনীয় ৷ তায় পায় যথন অতুলনা কৰা বল্তে পেরেছিলো, তখন যে দে কতো কি বলেছিলো ভা এখন আর মনে নেই, স্থমিষ্ট সঙ্গীতের মতন সেই প্রণয়প্রক্রাপ লোকেন্দ্রের সর্বেজিয়াহভূতিকে আচ্ছর করেঁ ফেলেছিলো, এখন কথা-ভোলা গানের স্থরের রেশটুকুর যতন অতুলনার কথার আননটুকু ওধু মনে আছে!

গোকেন্দ্র যথন অতৃগনার কাছ থেকে বিদার নিরে
নিজের বাড়ীতে যাবার কথা মনে কর্তে পার্লে তথন
একক্ডি-বাবু তাকে বল্লেন—বিরেতে রারছার বাধা পড়ে'
যাছে; এবার আর বিশ্ব করা নর। এর পরে প্রথম
ভতদিন্দেই তোমাদের ছই হাত এক করে' দিরে আমরা
নিশ্তিস্ত হতে চাই।

লোকেন্দ্র স্থলজ্জিত মুথ নত করে' নদ্র স্থরে বল্লে— ভাতে বাবার অমত হবে না।

অর্থাৎ এককড়ি-বাব্র প্রস্তাবে লোকেন্দ্রের সম্পূর্ণ সম্মতি আছে এ কথা সে পিতার বেনামীতে জানিয়ে " দিয়ে গেলো।

তার পর প্রধা-সম্বত ভাবে বৈবাহিক শুভামুগ্রান পালিত হতে লাগ্লো – পাত্র-পাত্রীকে আশীর্কাদ করা হলো; গারে হলুদ দেওয়া হয়ে গেলো; তার পর চটপট বিবাহের দিনও এসে উপস্থিত হলো—রাত্রি দশটার পর শুভলয়।

রাত্রি নটার সমর আলো জালিরে বাজুনা বাজিরে পূষ্ণ-পত্রভূষিত চতুর্জোলার চড়ে বর এসে উপস্থিত হলো। বিলম্বিত বিবহি অবশেষে হতে চলেছে বলে সমারোহ উৎসবের আয়োজনে বরপক্ষ বা ক্সাপক্ষ কিছুমাত্র কার্পন্য করেন নি।

ভলগ উপ্পৃতি । কিন্তু ক'নেকে খুঁকে পাওয়া যাচছ না! অভুলনা বাড়ীর কোথাও নেই!

উদিয় গুৰু মূথে এককড়ি-বাবু এসে লোকেন্দ্র ও তার পিতাকে একান্ধে ডেকে চুপিচুপি এই খবর দিলেন। সকলে তো অবাক্ !—যেনো বন্ধাহত ! কোথার গেলো অতুলনা ? কোথার সে যেতেই বা পারে ?

এককড়ি-বাবু বল্লেন— অতুলনা তার স্থলের সমপাঠিনা বন্ধদের নিমন্ত্রণ করেছিলো; তাদের কাছে শুন্লাম, তারা সন্ধ্যাবেলা অতুলনাকে নিয়ে লুকাচুরি থেল্ছিলো; অনেকক্ষণ থেলার পর অতুলনা একবার চোর হয়; পরে সে তার এক স্থাকে ছুঁরে চোর করে' দেয়; তথন সেই মেয়েটি অতুলনাকে বলে—"রোস্না, আমাকে বেমন ছুঁরে দিলি, আমি এবার স্বাইকে ছেড়ে তোকেই ছোঁবো দেখিল।" এই কথা ওনে অভ্ননা হেলে বল্লে—"আছা দেখা বাবে। এবার আমি এমন জারগার লুকাবো বে লাভ দিন লাভ রাত্রি খুঁজ্লেও আমাকে বার কর্তে পার্বে না.।" এর পর অভ্লনা একাকিনী কোথার গিরে বে লুকিরেছে তাকে আর কোথাও খুঁজে পাওরা যাছে না। আমরা বাড়ীস্ক লোক প্রত্যেক ঘর গলি ঘুঁজি খাটের তলা আল্মারীর পাশ দেরাজের ফাঁক বাধ-ক্লম তর তর করে' খুঁজেছি—এক জারগা শতেক বার দেখেছি, কোথাও তার অভিত্বের চিক্ত মাত্র নেই।

এককড়ি-বাবু মাধার হাত দিরে বদে পড়্লেন।
লোকেন্দ্রের পিতা শুন্তিত হয়ে অনেক ক্ষণ থেকে অবশেষে
দীর্ঘনিশাস কেলে বল্লেন—ভগবানের ইচ্ছা নর যে এই
বিবাহ হয়; তাই বারম্বার ব্যাঘাত ঘট্ছে। আমরা তাঁর
আলেশের ইন্দিত অমান্ত কর্তে চেষ্টা করেছি, তাই তোমার
এই ছন্টিস্তা ও মনস্তাপ আর আমাদেরও এই ক্জা আর
অপমান পেতে হলো। বিবাহ না দিয়ে বর ফিরিয়ে নিয়ে
যেতে হবে এই লক্ষার লোকের কাছে মৃথ দেখানে। ভার
হবে। বরষাত্রীদেরই বা আমি কী বল্বো?

এককড়ি-বাবু নিজে শোকাজ্বর ও ছশ্চিস্তাগ্রস্ত হরে থাক্লেও বন্ধর কথা শুনে বাথিত হরে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িরে বল্লেন—বর্থাত্তীদের জানতে দিরে কাজ নেই যে মেরেকে খুঁজে পাওরা যাছে না; আহার্য্য প্রস্তুত আছে, তাঁদের এথনি আমি থেতে বসিরে দিছি। আর অতুলনার অনেকগুলি সথী নিমন্ত্রিত হরে এসেছে; কারো কারো. অভিভাবকও এসেছেন; তাঁদের বলেণ করেণ. একজনকে ক্সাসম্প্রদান কর্তে সন্থাত ক্রানো থেতে পারে……

লোকেন্দ্র প্রতিবাদ করে' বল্লে—না, আমি যে মেরের কোনো পরিচরই পাই নি, তাকে আমি বিরে কর্তে পার্বো না। হঠাৎ অতুলনা অস্থাই হরে পড়েছে এই কথা রটিরে আমরা ফিবে বাই...

লোকেন্দ্রের পিতা ও এককড়ি-বাবু অগতা লোকেন্দ্রের প্রস্তাবেই সমত হতে বাধ্য হ'লেন। কিছু সত্য ব্যাপার গোপন রাধা গেলো না; লোকের মুখে মুখে ব্যাপারটা জানাবানি হরে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ধবরও রটে' গেলো বে একটা হিন্দুস্থানা ছোক্রা চাকর আর অতুশনার মাতার গহনার বাক্সটাও নিক্ষেশ হরে গেছে।

ষতি সহজেই সকলে এই ভিনটির ভিরোধান এক খুত্রে প্রথিত করে' ফেল্লে। এবং চাকরের সঙ্গে কুলত্যাগিনী ক্লার পিতার গৃহে কোনো ভদ্রলোক আহার কর্তে সন্মত হর্ণোনা; কোনো ভত্তলোক ত্রী-করা নিরে এই কলছিত বাড়ীতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব কর্তে আর চাইলো না। অভি व्यक्तकरणत मधारे वहकनमभाकून :गृश পরিত্যক্ত বিজন হরে গেলো; বর লোকেন্দ্রও ব্যথিত লক্ষিত হয়ে তাড়াতাড়ি পলায়ন কর্লে।

অতুলনার তিরোধান যখন অনির্দেশ্র রহন্ত থেকে कूर्पाठ आकात शांत्रण करत्र' तौज्यम हात्र किंद्र्रा, जथन অতুলনার আচরণ সম্বন্ধেও লোকেন্দ্রের মনে নানাবিধ সন্দেহ উকি মার্তে লাগ্লো; লোকেক্স অন্তরীণ থেকে মৃক্তি 🕆 পেরে ফিরে এলে অতুলনা যে পূজার খরে গিরে কেঁদেছিলো দে কি তবে দেবতার প্রতি কৃতজ্ঞতার **আনন্দে নর,** তার 'শুপ্ত প্রণয়ের অন্তরার রূপে লোকেন্দ্র ফিরে এসেছে বলে' হু:থে অভিভূত হয়ে দেবতার কাছে অঞাসিক্ত নালিশ। লোকেন্দ্র থাকে ভালো বেসেছিলো, যে অতুলনা এককজ্বি-বাবুর মতন ভদ্রগোকের শিক্ষাপ্রাপ্তা ভব্যা কস্তা, তার একজন ছোটোলোক ভৃত্যের দলে গৃহত্যাগের কুপ্রবৃত্তি লোকেন্দ্রকে অত্যন্ত পীড়া দিয়েছিলো; নিজের প্রণয়ের অপমানে তার কট, একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও পিতৃবন্ধু এককড়ি-বাবুর অপমান ও মনঃক্লেশে তার কষ্ট, শিক্ষিতা • থেকে কেবল এক কুড়ি সাত রূপৈয়া ধরচ করে' ফেলেছি… মহিলার মতিভ্র•শের জন্ত তার কট।

এককজি-বাবুর অবস্থা আবো শোচনীয়, আবো ভগীনক ! বন্ধবান্ধৰ আত্মীয় স্বন্ধন প্ৰতিবেশী-পরিচিত সকলের বারা পরিত্যক্ত ও পরিবর্জিত হয়ে লজ্জায় মনস্তাপে তাঁর জীবন ' व्रवंश्वास करा नागाला । कनात विवाह-उपनादत नमात्त्राह, বিবাহ-ভোজের আয়োজন, বাসর-বরের ফুলশয়া যেনো চারিদিক থেকে তাঁকে বিজ্ঞাপ-কটাক্ষ কর্তে লাগ্লো। ভিনি সমস্ত জিনিসপত্র যেখানে যেমন ছিলো তেমনি ফেলে রেখে ত্রীপুত্রকভাদের সজে নিয়ে বরে বরে ও বাড়ীর সদর দরজার তালা লাগিরে সেই রাত্রেই লাহোর পলারন কর্ণেন।

কমেক দিন পরে একক্ডি-বাবুর পলাতক চাকরটা ক্যাশ্বাক্ষ সমেত বালিয়া জেলার পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। পুলিশ থোঁক নিরে নিরে সেই চাকরটাকে লাহোরে একক্ষি-বাবুর কাছে নিরে বার। এককড়ি-বাব চোর চাকরকে দেখে ও পুলিশের অভিযোগ ভনে অভরের দারণ ক্রোধ ও কোভ গোপন করে' রেণ্ডে শর্মর্ড গন্ডীর করে বললেন-ও বাক্স আমি ওকে দিরেছি।

পুলিশ জিজাসা কর্লে—বাক্সর মধ্যে টাকা আর গহনা.....

চকুশৃল লোকটাকে চটপট চকুর অন্তরালে সরিবে ফেল্বার জন্ত এককড়ি-বাবু তাড়াতাড়ি বল্লেন---ও সমন্তই আমি ওকে বক্শিশ দিয়েছি।

চোর চাকর ক্লিষ্ট শুক্ষ মূখে পূর্ব্ব প্রভুর তিরন্ধার ও অভিযোগ শোন্বার আশা কর্ছিলো, প্রভুর অভিযোগের সাক্ষ্যে তার জেল্ অনিবার্যা মনে করে<sup>\*</sup> অন্তরে <del>অন্তরে</del> কম্পিত হচ্ছিলো; কিন্তু প্রভুর মুখে অপ্রত্যাশিত বাক্য শুনে সে গুম্বিত হয়ে গেলো, পরক্ষণেই বিশ্বয়ে তার চকু বিক্ষারিত হয়ে উঠ্লো এবং তৎপরকণেই তার চকু দিয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়তে লাগ্লো এবং তৎপরক্ষণে ক্বতজ্ঞতার অভিভৃত হয়ে প্রভৃর পারে পৃটিরে পড় লো।

এককড়ি-বাবু তার অন্তচি স্পর্ণ থেকে নিজের পা সরিরে নিয়ে ধীর শান্ত খবে বল্লেন—ভূমি শিগ্রির আমার চোথের সাম্নে থেকে চলে' যাও·····

চাকর বল্লে—আমার কন্থর মাফ করুন; আপনি আমার বাণ; বাক্ষটা আপনি ফিরিয়ে নিন-ভামি ও

এককজ়ি-বাবু দেখান থেকে চলে বেতে বেতে -বল্লেন--ও বাক্দ আর বাক্দের জিনি্দ দব আমি তোমাকে দিয়ে निष्त्रिह, তুমি নিষে চলে যাও .....

এককড়ি-বাবুর একবার ইচ্ছা হলো যে তিনি ওকে দিজাসা করেন অতুলনা কোথায় কেমন আছে ; কিন্তু তিনি . মৃথ ফুটে সে কথা প্রকাশ কর্তে⊕পার্লেন না। অভুলনা যদি এখনো ঐ লোকটার বাড়ীতেই থেকে থাকে তা হলে ওদের তো কিছু অর্থের আবশুক আছেই, এই মনে করে'ই এককড়ি-বাবু ভৃত্যকে অ**লভা**র ও অর্থপূর্ণ বাক্সটা **অক্লেশে** षान करत्र' पिर्टंग ।

তারপর অতুলনার আর-কোনো সংবাদ পাওয়া যায় নি। লোকেন্দ্র যতোক্ষণ পূর্ব্ধ কথা পর্য্যালোচনা কর্ছিলেন ততোক্ষণ লোকেন্দ্রের স্ত্রী কৌতৃহলী হরে ঘরেঁ মরে সমস্ত किनिन भर्यादक्कन करत्र दिक्षाक्तितनः। धककिक्नित्र

रराना अञ्चननात चिक्किंड अहे वाफ़ोत मरू मकन मन्नर्क विक्रित कर्कात प्रश्ने और विक्रित काली विनिमरे निष्ट (यटंड ठान नि, वाड़ीह नमच किनिन ऋषहे वाड़ीठी লোকেন্দ্রকে বিক্রম্ন করে' দিয়েছেন; এবং বাড়া বিক্রম্ন স্থির रुख या अवात्र भारत है बाफ़ीत मजत जतकात कांवित मर्ज मर्ज আরো এক হালা চাবি পাঠিয়ে দিয়েছেন যেগুলো দিয়ে বাড়ীতে, পরিত্যক্ত বাক্স সিন্দুক প্রভৃতি থোলা যেতে পাৰ্বে। লোকেন্দ্ৰের স্ত্রী যশোদা সেই সব চাবি বেছে বেছে অধবা নিজের আঁচলের চাবির গোছা থেকে চাবি বেছে বেছে এক-একটা বাক্স খোল্বার চেষ্টা কর্ছেন; বাক্স ধুলে গের্দে ব্যথিত বিশ্বয়ের সহিত বাক্সের ভিতরের জিনিসপ্তলি দেখছেন। কতো কাপড়-চোপড়, বাসন-কোশন, কতো গৃহস্থালির টুকিটাকি বাক্সে বাক্সে সঞ্চিত হরে আছে!

ত লোকেন্দ্র ও যশোদা এ-বর ও-বর দেথ্তে দেথ্তে একটা পাশের মরে গিয়ে চুক্লেন। সে पরটা বোধ হয় ভাঁড়ার-ষর ছিলো—এক পাশে একটা জীর্ণ ভপ্ন তক্তপোষ আছে, তার তিনটে পায়া ভেঙে গেছে আর তার পাটাতনের কাঠামোটা মাটির উপর হুম্ড়ি থেরে পড়েছে, মাঝে মাঝে তক্তা পচে' ধদে' যাওয়াতে সেধানা একটা অতিকায় জন্ধর জীর্ণ পঞ্জরের এতন দেখাছে; এই তক্তপোষের উপরে চারিদিকে রোধ হয় ভাণ্ডারের দ্রব্যসম্ভার সাজানো ছিলো, ্রতক্তপোষ ভশ্নপদ হরে পড়ে' যাওয়াতে তার পূর্চে সঞ্জিত হাঁড়ি কল্সী কাঁচের শিশি বোতল টিনের কোঁটা প্রভৃতি মাটিতে গড়িরে ছড়িরে পড়েছে ৷ আর 'সেই বরের এক পাশে আছে একটা প্রকাণ্ড বেলে পাধরের সিন্দুক। সেই অসাধারণ সামগ্রীটি দেখে কৌতৃহলী আনন্দে উৎফুল হয়ে ষশোদা লোকেন্দ্রের মনোয়োগ আকর্ষণ কর্বার জঞ্জ বলে' উঠ্লেন—দেখো দেখো ৷ কতো বড়ো একটা পাপরের निमृक !

লোকেন্দ্র সেই দিকে ড়াকিরে বল্লেন—কাকাবাবুর বাবা চূণারে পাধরের কার্বার কর্তেন; তিনি বোধ হয় এই সিন্দুকটি ফর্মাস দিয়ে তৈরি করে' আনিয়েছিলেন · · · · ·

যশোদা কৌভূহলী হয়ে ঐ সিন্দুকের মধ্যে কি আছে দেশ্বার অভ ক্রিপ্রপদে তার কাছে সরে গেলেন। যশোদা 🕌 🥆 দেখলেন নিলুকটার তালাচাবি কিছু নেই ; তালা লাগাবার 🔻

জন্ত সিন্দুকের সাম্নের দিকে ভালার গারে ছ-পাশে ছটো ও মাঝথানে একটা শিতলের বড়ো বড়ো আল্ভারাফ্ লাগানো আছে এবং সিন্দুকের থোলের দেরালের গারে তিনটা বড়ো বড়ো পিতলের আংটা ছক বদানো আছে; তিনটা আল্ভারাফের মধ্যে পালের একটা আল্ভারাফ দিন্দুকের ডালার গারে উল্টেলেগে আছে, অপর পাশের আল্তাবাৃক্টা নীচের ছকের উপর ঝুঁকে পড়েছে, কিছ ছকের মূল পর্যান্ত বলে' যার নি, আর মাঝের আল্তারাফটা ছকের গান্ধে একেবারে গেঁথে বসে' গেছে। সিন্দুকটা म्पर्थे स्ट इंग्न इंग्न विवाहवाड़ीत कर्ष्यंत डेननक्क বাসন-কোশন বাহির কর্বার জন্ত এই সিন্দুক খোলা হয়েছিলো, কিন্তু আর বন্ধ করা হয় নি, কেবল ভারী পাণরের ডালা নামিরে দেওুরাতে আল্ডারাফ হুটো আপ্নি নীচে বুলে পড়েছিলো, মাঝের আল্তারাফটা বার্যার ধোলা-লাগানোর ফলে তার ছিন্ত বিস্তৃত হরে পড়েছে, তাই সেটা ছকের গারে চেপে বসে' গেছে, কিন্তু পাশের আল্তারাফের একটার কবা তো ঘোরেই নি, অপরটা নেমে পড়েছে বটে কিছ তার ছিদ্র ছকের আকারের সঙ্গে টায়-টায় মাপের বলে সৈটা আর আপ্রি চেপে বসে यात्र नि, य এই मिन्त्क भूटन वस्न करत्रिहाला एम ७ ८५८% नाशिष्य एषत्र नि।

যশোদা সিন্দুকের মধ্যে কি আছে দেপ্বার অভ আল্-ভারাফ ধুলে আল্ভারাফ চেপে ধরে' ডালা ভোল্বার চেষ্টা কর্লেন, কিন্তু ভারী ডালা উঠ্লো না ; তথন ছ-হাতে হুটো আল্তারাক্ চেপে ধরে' উপরে টান্তে লাগ্লেন; ভারী পাথরের ডালা একটু উঠ্লো ; দিলুকের ডালা একটু ফাঁক হতেই সিন্দুকের ভিতর থেকে কেমন একটা পচা ভেপ্সা গন্ধ ভক্ করে' বেরিয়ে এলো। যশোদা ভাড়াভাড়ি ডালা नांभित्त पित्त नांदक कांश्र पित्त वन्तन-अया ! সিন্দুকটার ভিতরে কী বিট্কেল গন্ধ! ইছর-মিছর পচে আছে না কি ?

লোকেন্দ্র বল্লেন-কুড়ি বচ্ছর বন্ধ পড়ে আছে, व्यार्लीमात्र नाषि-ठापि भट्टरह्-----

যশোদা নাকে কাপড় অড়াতে অড়াতে বল্লেন—ধরো তো ডালাটা, খুলে ফেলি · · · · · ভূমি নাকে ক্লমাল বাঁধো · · · · · বশোদা আর লোকেন্দ্র ধরাধরি করে পাথরের সিন্দুকের

ভারী ডালা খুলে ফেল্লেন। ভিতর থেকে খুব থানিকনা হুর্গন্ধ বেরিয়ে এলো। তাঁরো সবিক্সরে বিক্ষারিত-নেত্রে দেখ্লেন দিন্দুকের মধ্যে গুয়ে আছে একটি নরকল্পাল।

িময়ের উপর বিময় সেই নরক্ষাণ্টির স্ক্রিজ মণিথচিত মুণ্লিভার ৷

সেই কল্পাণটিকে দেখেই লোকেক্স উংফুল হয়ে বলেণ উঠ্লেন—এই ভো হুতুগনা !

ডাক্তার লোকেন্দ্র নরকক্ষালটি দেখেই বুঝাতে পার্লেন সেটি রমণীর কক্ষাল এবং কক্ষালের গান্ধের অলক্ষার দেখে বুঝাতে পার্লেন সে অতুলনা !

কখালের হাতের ম'ণথম্বে জড়োয়া বালা চুড়ি. বাহুতে তাবিজ, গলায় হার, পায়ে পাঁয়জের অলজল করছে, এবং বাঁ হাতের অনামিকা অঙ্গুলিতে একটি অঙ্গুৰী অঙ্গুলির হুই গ্রন্থির মাঝখানের পর্বের তখনে সংলগ্ন হয়ে আছে স্থালিত হয়ে পড়ে যায় নি। এ আংটিট লোকেল হামিলটনের বাড়ীতে ফর্মাস দিয়ে গড়িয়ে এনে আশীর্বাদের দিন অতুগনার<sup>•</sup> আঙ্লে নিজের হাতে পরিয়ে দিয়েছিলেন; আংটিটি থিলানো, থিলের কক্তায় ছটি হাত ছদিক থেকে ছাড়ানো লাগানো যায়, লাগিয়ে দিলে ছটি হাত সংযুক্ত হয়ে পরস্পরের পাণিগ্রহণ, করে; ছটি হাতের একটি হাত পুরুষেব, সেই হাতের মণিবন্ধে শার্ট ও কোটের হাতার আভাদ খোদিত আছে, অপর হাতথানি রম্ণীর, তার মণিবন্ধে আছে অল্ফারের আভাস; হুটি হাত যে থিলের কৈজার আটুকানো আছে তার সঙ্গে একটি সম্পূর্ণ গোলাকার স্বর্ণবেষ্টনীর মাঝখানে একটি হৃদয়াক্বতি সংলগ্ন আছে, সেই क्तस्यत्र उपत्र भौनात काक करत् । अ भनि विनिध्य लाटकल अ অতুগনার নামেব আগুফার জড়াজড়ি ক্রে' লেখা আছে। লোকেন্দ্র কল্পালের হাত নিজের হাতে তুলে নিম্নে আংটিটি দেখে প্রফুল্ল মুখে বল্লে-এই অতুলনা! এতে আর কোনো সন্দেহ নেই। সে লুকাচুরি থেলতে গিয়ে এই দিন্দুকের মধ্যে লুকিয়েছিলো, তার পর দিন্দুকের ডালা হয় আপনি পড়ে' গিমেছিলো বা সে নিজেই ঢাকা দিরেছিলো, কিছ পরে আর ভারী ডালা তুল্তে পারে নি, আল্তারাফও বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো; এই সিলুকে বলিনী হয়ে ভরে সে . হয়তো মুচ্ছিত হয়ে পড়েছিলো, অথবা ভিতর থেকে সে চীৎকার ক্ষরেছে কিন্তু পুরু পাথর ভেদ করে' সেই শব্দ

কারো শ্রুভিগোচর হয় নি। বাড়ীর সকলে সকল. স্থানে অন্বেগণ করেছে, কিন্তু এই সিন্দুকে অন্তুলনার সুকানোর সন্তাবনা কারো মনেও উদয় না হওয়াতে এই আসল জায়গাটাই থোঁজা তহয় নি। আমরা অজ্ঞানতার বশে অনুসনাব চবিত্র সম্বন্ধে কজো কু ধাবণা করে অবিচার করেছি! এই দার্ঘ কুড়ি বংসরে অনুসনার অলের মেদ মাংস ত্বক্ সব গলে গৈছে, কেবল ক্ষাল্থানি তার সাধ্বাত্ত্বের সাক্ষী হয়ে আজ্ঞ বিরাজ্ঞ কর্ছে।

যশোদ। বিশ্বয়ে ভয়ে অবাক্ হয়ে গিয়েছিলো; সে একটি কথাও বলুতে পার্লে না।

লে'কেন্দ্ৰ বল্লে - চলো, এখন বাড়া বন্ধ করে' চলে' যাই · · · · পথে কাকা-বাবুকে একটা টেলিগ্রাম করে' দিলে যাবো, তিনি এই সংবদ পেলে স্থা হবেন।

এককড়ি-বাবু লোকেন্দ্রের জকরী টেলিগ্রাম পেরে আনন্দে অধীর হয়ে অলিত বানে স্ত্রীকে ডেকে বল্লেন—ওগো ওগো ভনে যাও .....পরম স্থ-খবর এসেছে .... লোকেন্দ্র অতুলনার বন্ধ ল আমাদের বাড়ীতেই পেয়েছেন ... ... সে সেই পাধরের সিন্দুকে লুকিয়ে ছিলো ..... আমরা তোকরনাও করি নি যে সে সেখানে লুকাতে পারে, ভাই ঐ জারগাটাই খোঁজা হয় নি ৷ তাই তো বলি অতুল্নার মতন মেরের কি অমন কুপ্রবৃত্তি হতে পারে ? আঃ ৷ এতো দিনৈ বাঁচ্লাম ৷ .....

কোনো পিতা-মাতা সম্ভানের মৃত্যুসংবাদ ভুনে কথনো এতো আনন্দিত হন নি। কিন্ত সেই আনন্দের দুলে একটি অফুলোচনা বিশ্ব হয়ে রইলো—আলা। তথন যদি ঐ দিলুকটি থুলে দেখতাম! বৃদ্ধ দম্পতির আনন্দে।জ্জ্বল মুথের উপর দিয়ে শোকাঞ্চ গড়িয়ে পড়তে লাগ্লো।

লোকেন্দ্র অতুলনার সাশস্কার কক্ষালটিকে নিজের বস্বার ঘরে সেই পাথরের সিন্দুকে করে'ই সমত্বে রেখে দিলেন।

এতে মনে মনে কুল হলেন যশোদা! তাঁর মনে হিংসা ও ভর মিশে রইলো; তিনি সেই সিন্দুকটা দেখ্লেই তাঁর গাছম্ছম্ করে, মুখ গঞ্জীর হল্পে ওঠে!

লোকেন্দ্র স্ত্রীর বিরাগ বৃঞ্তে পেরেও অভুগনার সালঙ্কার কঙ্কালটিকে কাছ-ছাড়া করতে পার্লেন না। কুড়ি বৎসর পরে অভুলনার সঙ্গে তাঁর অভাবনীয় বিলমু ঘটেছে!

# বিশ্ব-সাহিত্য

### **জীনরেন্দ্র দেব**

## বাৰ্ণাড্ শ'

.গত ১১ই নভেম্বৰ বিশ্ব-বিশ্ৰুত আইরীশ মনীধী শ্রীগুক্ত অর্জ্জ বার্ণাড শ' তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার জন্ত ১৯২৫ সালের "নোবেল পুরস্কার" পেয়েছেন। "নোবেল পুরস্কার" যে এবার জগতের একজন শ্রেষ্ঠ ও যোগ্যতম সাহিত্যিক পেরেছেন, সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই। ইংরেজ হয়ত ত্রীবুক 'টমাস হাডিঃ' জন্ত আর একবার দীর্ঘনিশ্বাস स्व न्तः, कारन वार्व ज् म' देशनशु-अवानो आहे बीनमान हरन छ ইংরেজ বাণাড্শ'কে তত ভালবাদে না, যত ভালবাদে সে তার টমাস হার্ডি:ক ! 'টমাস হার্ডি' আজ এই "নোবেল পুংস্কার" পেলে ইংরেজ ঘটনা খুলী হ'তে পারতো. বার্ণাড্ শ'র এই সম্মানে সে ততটা সুখী হবে না; কারণ শে কি<u>ছ</u>তেই তার জাতীয় সম্মান ও গৌরব বলে অস্তরের সঙ্গে গ্রাহণ করতে পারবে না। 'টমাস হার্ডি' ইংলভের একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। তাঁরে পরিচয় আমরা বারান্তরে দেবো। 'নোবেল পু ক্ষার' হয় ত তিনিও পাবার আশা ক'রত্তে পারেন; কিন্তু বার্ণাড্ শ' যে তাঁর চেয়ে কোনও থংশেই অযোগ্য ন'ন, এ কথা মান্তেই হবে। वह पिन शूर्विहे वाना छ म'त्र এই मन्त्रान প্রাপ্য হয়েছিল। ইংরেজ বার্ভি শ'কে দেখতে পারে না,—সে তিনি ভধু আইরীশমান ব'লে নয়, তিনি প্রচণ্ড শক্তিশালী লেখক। তিনি ৩ধু নিভাঁক ন'ন, তিনি হ:সাহসিক। তিনি ইংরেজের **শব্দে অনেক অপ্রি**য় কঢ় সত্য কথা জোর গ্লায় জগতের লোককে শুনিয়েছেন। তাই ইংরেজ বার্ণাড্ শ'র প্রতি প্রসন্ন নর। যাক্ সে কথা, আমরা আজ ভারতবর্ষের পাঠকপাঠিকাদের কাছে এই আইরীশ মনীধীর উগ্র প্রতিভার একট্ট পরিচয় দিতে এসেছি মাত্র। সেইটুকুই দিয়ে যাই।

১৮৫৬ সালে আয়ার্ল্যাণ্ডের ভাব্নীন্ শহরে এক পদ্মান্ত বংশে বার্ণাড, শ' জন্মেছিলেন। তাঁর পিতা একজন প্রধান শেরীফ্ ছিলেন। কিন্তু ১৮৭৮ সালে কোনও রাজনৈতিক কারণে তাঁর পরিবারবর্গ লগুনে এসে বসবাস করতে বাধ্য হ'ন। বার্ন ডেনে খাদ পর্যান্ত লগুনেই বাস করছেন। লগুনে আসবার সময় তাঁর বয়স একুশ বংসর পূর্ণ হয় নি।

একজন ইংরেজ সমালোচক তাঁর সহস্কে আলোচনা করতে গিয়ে এক যারগায় বলেছেন—"লোকে যে তাঁকে এ যুগের একজন বছ-প্রতিভান্তি বাক্তি বলে, সে কথা ঠিক ;—নাটকের ক্ষেত্রে ড' তাঁর তুলনাই হয় না ; তাছাড়া আরও হু' তিনটি বিষয়ে তিনি যে বিশেষক্স শিল্পী, ভাতে আর কোনও ভূল নেই; কিন্তু, শত্রু বৃদ্ধি করবারও এমন নিৰুপদ্ৰব উপায় তাঁর মতো আর কাৰুরই জানা নেই! দেই অপ্রাপ্ত-বয়য় আইয়ীশ বালক বার্ণাড্ শ' লণ্ডনে এসে উপস্থিত হলেন যেন একেবারে গুঢ়প্রতিজ্ঞ হ'রে যে, এক দিন তিনি আমাদের এতকালের জানা সমস্ত সংস্কার, সমস্ত বিখাসের ভিত্তিকে সবলে নাড়া দিয়ে—উল্টে-পাণ্টে তাকে সন্দেহ ও শহাজনক করে তুলবেনই! \* ভিনি আমাদের ভিতরে থেকেও যেন বাইরে দাঁড়িষেই আমাদের ভিতরটাকে বিশ্লেষণ ক'রে দেখ্ছেন ! তার এই দর্শকের দৃষ্টির সম্মুথে পাছে আমাদের অভ্যস্তরটা কথন বে-আবক হ'য়ে পড়েং--এই ছ'লচন্তায় শ' আমাদের সর্বদা সম্ভস্ত ক'রে ভূলেছেন। এই জক্তই তার প্রতি षामत्रा वित्रक !"-क्थाठा थुव ठिक ।

বার্ণাড্ শ' চিরদিন নিরামিষাশী থেকে, জীবনে কথন স্থরা স্পর্শ না ক'রে ও ধ্মপান না ক'রে ইংরেজ জনসাধারণের আবও অপ্রের হরে পড়েছেন। কারণ, এ ক'টাই ঠিক তাদের জীবনযান্তার প্রেরোজনের বিপরীত! এর উপর আবার ধর্ম ও নীতির দিক দিয়েও তিনি একজন 'ফেবীয়ান্' ও সোঞ্চালিই! এই আইরীশ বুবক বার্ণাড্ শ'র সমাজ-বিদ্রোহ-মুলক বক্তৃতা ও রচনাবলীর কোনও খোঁজই ইংরেজ

রাথতো না; কিন্তু পরে যেদিন ইংলজের রক্ষঞ্চে বার্ণাড্ শ'র নাটক অভিনর হতে অফ হ'ল—যথন তারা গিয়ে দেখলে যে, এ নাট্যকার তাদের বহু প্রাচীন প্রথা ও প্রতিষ্ঠান-শুলিকে নিয়ে কেবলই তামাসা ক'রছে—তাদের ব্যবসা বাণিজ্য ও কলকারথানার প্রতি দোষারোপ করছে,—বিজ্ঞপ

ক' র ছে--ভারা এতদিন যেগুলোকে তাদের জাতের থাপ ও বিশেষত বলে দগর্কে প্রচার ক'রে এসেচে--(महेख:नारकहे (म তার অদ্ভুত বিচার-শাক্তর অবার্থ প্রশ্রভাবে যখন বিষয় দোষ ও অভায় ব'লেই . সপ্রমাণ क'रत पिराइ--অধিকাংশ তখন 'ইংবেজ উত্তাক্ত ও उँ९क छै ड हास डेर्फ বর্ববের মতো প্রশ্ন করতে স্থ্রু করে-• ছিল –"কে এ হত-ভাগা লোকটা ?" ক্রমে তারা

জানতে পারলে যে এই লোকটাই নেই 'Cashel Byron's'; Profession' নামে

বাৰ্ণাড শ'

নূতন ধরণের একথানি চমংকার স্থন্দর উপক্সাস ণিথেছে।
"দি ষ্টার" নামক পত্রিকার স্থর-নিরের যে অপূর্ব্ধ সমালোচনা
প্রকাশ হ'রেছিল তার লেখক Corno di Bassetto' এই
বার্ণাড়ে শ'রই ছল্মনাম! বার্ণাড়ে শ'র জননী একজন স্থক্ষ্ঠ
গারিকা ছিলেন্। সলীত-বিভার একজন নিপুণা শিক্ষরিত্রী

বলেও তাঁর স্থান ছিল। বার্ণাড্লা তাঁর প্রবদ্ধে স্লীত-বিজ্ঞান সম্বাদ্ধ যে নিপুঁত অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে পাঠকদের ভাবিয়ে তুলেছিলেন, সে তাঁর মারের কাছ থেকেই শেখা। সেই প্রবাদ্ধ তিনি সেই সময়ের সব ক'জন জনপ্রিয় গারিক। স্লীতাভিনেত্রী ও রচ্মিতাদের প্রবলভাবে আক্রমণ

করেছিলেন। সেই অচেনা অভানা লেথকের লেখনীর এমনিই মুক্সিয়ানা ছিল যে, সেদিন সেই নির্দিয় কঠোর অজ্ঞাত সমালোচ-লে খার কে র প্ৰভোক বৰ্ণটাই সভ্য বলে সকলের বিশ্বাস করেতে ' इंस्क्र इंस्क्रिंग। সকলের মনে হয়ে-চিল-এই প্ৰবন্ধ-কারের মতটাই ঠিক: আর ভাদের निक्टापत थात्रणा ভূল !

হারপরই জানা গেল যে, "The Pall Mall Gazette"The World' 'The Saturday Review' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রভিকা-শুলিতে 'Art

Music and Drama' সম্বন্ধে যে সব চিস্তাশীল ও গভীর গবেষণা-পূর্ণ ও নানা নৃতন তথা-সম্বলিত প্রথম্ম প্রকাশ হ'তো, সেগুলি এই ব্যক্তিটিরই লেখা !

ক্রমে এই সব প্রবন্ধ ও সমালোচনা প্রকাশ হওয়া বৃদ্ধ হ'য়ে এসেছিল বটে, কিন্তু বার্ণাড্ শ'র বিখ্যাত সব নাটক একখানির পর আর একখানি যেন একেবারে নিয়মিত ভাবে ফ্রান্ড আনতে ক্ষ্লুকরলে! Widowers' Houses নাটকখানি প্রকাশ হ'তে না হ'তেই এল তার বিশ্ববিখ্যাত নাটক 'Mrs. Warren's Profession'। কিন্তু এই শেষোক্ত নাটকখানি এতকাল কোনও সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হ'তে পারে নি; কারণ গভর্মেণ্ট পক্ষ থেকে এর বিক্ষজে প্রতি দিন নিষেধাক্তা প্রচার করা হয়েছিল। ১৯২৬ সালের আগে 'সেন্সার' (Censor) এ নাটকখানিকে কিছুতেই পাশ করে নি। আমেরিকা সর্বপ্রথম এই নাটকখানি অভিনয় করতে সাহসী হয়। ১৮৯৪ সালে তার Arms and the Man' নাটকখানির অভিনয় হয়েছিল। এই সময়ই তিনি 'Candida' নামে তার আর একথানি বিখ্যাত নাটক রচনা করেন; কিন্তু প্রোয় ন' বৎসর পরে এই নাটকের প্রথম অভিনয় হয়।

পরে তাঁর 'You Never can Tell' 'The Devil's Disciple' 'Caesar & Cleopatra' 'Captain Brassbound's Conversion' 'John Bulls' other Island' 'Major Barbara' প্রভৃতি নটকশ্বলি একে একে মেখা দিলে।

'Man and Superman' নাটকখানি প্রকাশ হবার পর থেকে যথন সমস্ত পৃথিবীর লোক বাণ ড্ল'র বই নিয়ে আলোচনা স্থক করে দিলে, তথন তার নিজের দেশের লোকেরা কিন্তু এক রকম দ্বির করেই ফেলেছিল যে, বাণাড্ল' যাই দ্বিপুঁক না কেন, ও ধর্ত্তবোর মধ্যেই নয় ! শ'ব রচনা সব জ্ঞান-গন্তার স্থিব-মন্তিক্ষের চিন্তু'-প্রস্ত বলে গ্রহণ করবার প্রাঞ্জন নেই ! অংশ্য বার্ণিড্ল' তাদের যত কিছু কটু জিনিল পেরেছেন, লিথেছেন বেই, কিন্তু সে বোধ হয় তামাসা করেই !—একটু মজা দেখবার ভক্সই তিনি আমাদের এই চিনটি কাট্ছেন !— মনে মনে তিনি মুখ টিপে হাসছেন নিশ্চয় ৷—এই ছিল তখনকার জন সাধারণের মনোভাব !

১৯•৯ সালে তাঁর 'The Showing up of Blanco Posnet' শীর্ষক নাটকখানি প্রকাশিত হয়েছিল; এবং এর ছ'বংসর পরে তাঁর আর একখানি প্রাসিদ্ধ নাটক 'Fanny's First Play' প্রথম অভিনাত হয়। এই শেষোক্ত নাটক-খানিতে তিনি নাট্য-সমালোচকদের রচনার ব্যক্ষ অনুকৃতি

( Parody ) ক'রে তাদের অতি কঠোর বিজ্ঞাপ ক'রেছেন। তার পরই তাঁর কাছ থেকে পাওরা গেছল—'Androcles and the Lion'। এই নাটকে তিনি অনেককেই চমৎকার বোকা বানিয়েছেন। এর পরই ১৯১৪ সালের বাসন্তী রাজে তাঁর নুতন নাটক Pygmalion মহাসমারোহে অভিনীত হয়েছিল। তথনকার সক্ষপ্রধান অভিনেতা সার বীওভম্টী ও সক্ষপ্রধানা অভিনেত্রী শ্রীমতী প্যাচী ক ক্যাম্পবেল তাঁর এই নাটকে অভিনয় ক'রেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ য়ুরোপে য়ৃদ্ধ বেধে যাওয়াতে তখন কিছুদিনের জন্ম সমস্ত থিয়েটার বন্ধ হয়ে গেছল। কাজে কাজেই আমরাও তাঁর কাছ থেকে এ সময় আর নুতন কিছু নাটক পাই নি।

১৮৯৮ সালে Constable Co. তাঁর নাটকগুলি সব একতা মৃদ্রিত ক'রে প্রকাশ করাতে, দুরদেশের পাঠকদের পক্ষেশ'র রচনাবলির পূর্ণ আস্থাদ গ্রহণ করা সহভ্সাধ্য হয়েছিল। Plays Preasant and Unpleasant বার্ণাড়্শ'র প্রতিভার প্রদাদ নিয়ে বিস্থেব রাদক জনের দ্বারে দ্বারে আঞ্জ অমূত-ভোগ বিতরণ ক'রে ফির্ছে!

১৯২৪ সালে ঘে ক্রয়বী মাসে কে ট থিয়েটাবে অভিনাত হ'রেছিল তাঁর Back to Methuselah—এথানি শ'র এক বিরাট রহনা! এ বইখানিকে 'পঞ্চনাট্যাক্রু' বা 'Metabiological pentateuch' বলা যেতে পারেঁ। এই নাটকখানিতে নাট্যকারের গিথিত একটি ভূমিকাই আছে প্রায় ১০০ পৃঃ। বার্ণাড্ শ'র প্রত্যেক নাটকের বিশেষত্বই হিছে তাঁর এই বিস্তৃত বিশদ ভূমিকা! নাটকখানি পড়বার আগে তার ভূমিকাটি ভাল করে পড়াল নাটকটায় বাণপার সংলিষ্ট ইতিহাস—বিজ্ঞান—প্রত্রত্ত্ব—মলপ্তর্ত্ব—মলপ্তর্ত্ব—মলপ্তর্ত্ব—ব্রজ্ঞানলাভ করা যায়।

বার্ণাড্শ'র রচনাভঙ্গী অতি স্থল্ব। কেবলমাত্র ভাষার দিক দিন্থেই নম্ন তাঁর ভূমিকার প্রত্যেক পাতাটির ছত্রে ছত্ত্রে হাস্তরদ ঝল্মল্ করে! সে রস একেবারে টাট্কা—
নুতন— নির্মাণ— ঝরঝরে— সরস—ঝাঝালো—চিঙাভারে ঘন—কল্পনা-মাধুর্ঘ্যে ভংপুর—বার্ণাড্ শ'র নিচিত্র বৈশিষ্ট্য ও অসীম প্রতিভার পূর্ণ পরিচালক!

১৯২৪ সালেই মার্চ মাধে 'নিউ থিয়েটারে' তাঁর আর একথানি নৃতন নাটক 'Saint Joan', অভিনীত হয়! 'কোরান অফ আর্কের' জীবনী অবলম্বনে রচিত এই মহানাটকখানি বিশ্বে দৃষ্টি আকর্ষণ করে'ছিল। 'Back to Methuselah' এবং এই 'Saint Joan' নাটক ছু'খানিই সম্ভবতঃ বার্ণাড় শ'কে জগতের সাহিত্য-ক্ষেত্রের স্ক্রপ্রেষ্ঠ শিল্পাদের আকাজ্জিক সন্ধান এনে দিয়েছে।

'Saint Joan' নাটকের ভূমিকার বার্ণাড্ শ' এক স্থান বলে নিষ্ণেছন যে, তঁ'র প্রতিভা এখন অস্তুগমনোলুখ, তাঁর রচনা-শক্তি ক্ষীণ হ'য়ে আস্ছে,—কর্মাব জ্যোতিও নিপ্রভ হ'য়ে পড়ছে—কিন্তু তাঁব এই শেষ ছই রচনা প'ড়লে এ-সবের কোনও চিহ্নাই পাওয়া যায় না! বরং আশা হয় যে, তিনি আরও কিছুকাল বেঁচে থেকে আরও খানকতক এই রক্ম ভগৎকে ভাবিয়ে তোলবার মতো বই লিথে রেখে যেতে পারবেন বোধ হয়।

প্তুণ-মর্যাদা প্রায় লক্ষ টাকা নোবেল পুস্কবের (৬,৫০• পাটওঃ)! এ পর্যাস্ত জগতের ুষত বড় বড় সাহিত্যিক এই সম্মান পেয়েছেন, তারা কেউই, পু<sup>্</sup>ষারের টাকাটা প্রত্যাখ্যান করবার মতো সঙ্গতি থাকা সত্তেও, তা গ্রহণ কর'তে অসমত হ'ননি। কিন্তু বার্ণড.শ' একটি নুংন প্রস্তাবের সঙ্গে এই পুর্স্তারের টাকাটা প্রভাগের ক'রে কেবলমাত্র সুইড়াশ আকাডেমীর নোবেল সুবস্থার কমিটিকে নয়,—বিশ্ব-জগৎকেও বিশ্বিত ও চমৎকৃত করে দিয়েছেন। এ কাজ তাঁবই মতো বরেণা প্রতিভার যোগ্য।—এ সম্বন্ধে তিনি তাঁদের যে পত্র নিখেছেন, তাতে তিনি বলেছেন যে, তিনি এই সম্মানের জন্ত কমিটিকৈ তাঁর আন্তবিক ধক্সবাদ কানাচেছন ; কিন্তু তাঁব বই'য়ের পাঠকেরা ও দশ্কের। তাঁর প্রয়োজনের অতিংক্তি অর্থই তাঁকে দেয় ; এবং তাঁর খ্যাতিও তাঁর ুমানসিক স্বাস্থোব পক্ষে ষ্ত্রখানি কল্যাণকর তার চেয়েও অনেক বেশী হ'য়ে পড়েছে। স্থুতরাং তাঁর কাছে এই টাকাটা আজ যেন —যে সাঁতার কেটে সাগর পার হ'য়ে নিরাপদে তীরে এনে পৌছেচে তাকে 'মগ্ন-ত্রাণ' (Life Belt) দিয়ে সাহায্য করার মতোই বোধ হ'চ্ছে।

তিনি আরও বলেছেন যে— ইইডেন তাদের প্রস্তুত কাগজ কেনবার জন্ম ইংরেজকে অমুরোধ করে বটে, কিছ সে সবই সাদা কাগজ— তাতে কালির আঁচড়টি পর্যান্ত থাকে না; আর তার সেই কাগজ ব্যবহার হয় কেবল আছ্রেলীয়ায় উৎপ্র আপেল মুড়ে প্যাক করে পাঠাবার জন্ম।—অপচ স্মইডেনের সর্বশ্রেষ্ঠ ও মূল্যান রপ্তানী যে তার সাহিত্য—দে সম্বান্ধ ইংরেজ ব্যাপারীরা একেবারে শোচনীয় রকম অনভিজ্ঞ।

তাই বার্ণাড় শ' প্রখাব করেছেন যে, তিনি এই সন্থান গ্রহণ ক'রলেন বটে, কিন্তু টাকাটা নেশ্নে না। সেই টাকায় একটা 'ফ্ণ্ড' বা অর্থ ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হোক্; এবং সেই ভাণ্ডারের বার্ধিক আয়—ইংল্প্ড ও স্ফুইডেন পরস্পার পরস্পরের শিল্প ও সংহিত্য যাতে ভাল করে অমুণীলন করে, সেইল্পে কার্যো উৎশাহ দেবার জন্ম বায় করা হোক,—বিশেষ কবে স্ফুইডেনের অমুলা গ্রন্থাজির অমুবাদ প্রকাশে বিনিয়োগ করা হোক!

কিন্তু কমিটি বার্ণাড় শ'র এ প্রস্তাবে মন্মত হন
নাই; কারণ, তাঁরা বলেছেন, পুর্স্কারের টাকাটা না
নেওয়া মানেই 'নোবেল পুর্স্কার' প্রত্যু থ্যান করা! কমিটির
একজন সভ্য স্পষ্টই বলেছেন যে, পুর্স্কারের টাকাটা
বার্ণিড শ' আমাদের যেরুপ ভাবে যাবহার করতে বলছেন,
আমরা তা পারি না; কারণ, আমাদের সেরুপ করবার আধিকার নই। তিনি যদি টাকা নিতে অসম্মত হ'ন,
তাহ'লে অগত্যা আমাদের ১৯২৫ সংলের নোবেল পুরস্কার
কাউকে দেওয়া হ'ল না বলেই জমা ক'রে রাথতে হবে!—
অগত্যা বর্ণাড় শ' উপস্থিত এই গুল-ঘ্যা দার দক্ষিণা
গ্রহণ করেছেন। শীঘ্রত তিনি তাঁর উদ্দেশ্য-মত্যো
টাকাটা একটা বিশিষ্ট ভাণ্ডাবের জন্ম দানপত্র ক'রে
দেবেন।

আগামী বাবে আমরা বার্ণাড্ শ'র ছ'একথানি নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্টা ক'র্বো।

# পথিক

### কুমারা অনিমা দাসগুপ্তা

সকালে ব্রেকফাষ্টের টেবিলে বেয়ারা একটা ট্রে-বোঝাই চিঠিপত্র দিয়ে গেল। ভার মাঝে একথানা থামের উপর লাল পেন্সিল দিয়ে মোটা মোটা করে লেখা—
urgent। কাজেই দেখানাই আগে খুলে ফেল্লাম। চিঠি-থানা পড়ে আমাব ব্রেকফাষ্টের নেশা এবং অন্তান্ত চিঠিগুলি
পড়বার ইচ্ছা মৃহুরেইই নিবে গেল।

মোদ্বাসা থেকে জেনারেল ম্যানেজার লিখ্ছেন—
"আঠাবোই তারিখে সন্ত্রীক ডক্টর বোদ্ কাবখানা ভিজিট
করতে যাচ্ছেন—তাঁদের স্যত্নে স্ব দেখাবে। তাঁদের
কোন বিষয়ে কোন অন্থবিধা না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ দটি
রাখ্বে। আব তাঁরা তোমাব স্বদেশবাদী বলে, কোম্পানীর
পক্ষ থেকে তাঁদের আতিখার এবং অভার্থনাব ভার
ভোমার উপব দেওয়া গেল। আশা করি, তুমি তোমার
স্বদেশবাদীব উপযুক্ত অভার্থনা ক'ববে।"

কি সর্বনাশ! আজই যে আঠারোই—তাড়াতাড়ি কোন গতিকে চা, ডিম, টোইগুলা গলাশ:কবণ ক'বে বেয়াবাকে ডেকে আমার ছৃষিংকমটা আর ভিঞ্চিবদের বাংলোটা ঝেড়ে ঝুড়ে পরিদ্ধার করে রাথ্তে বলে দিলাম।

ঘড়িব দিকে চেরে দেখলাম, আইটা বেজে করেক
মিনিট হরেছে। মোম্বাদা থেকে মেইল্ ট্রেণ এখানে
এগারোটার পৌছবে। আর, এই তিন ঘণ্টার ভেতর
কারথানা, লেববেটারা, বাংলো দব কি করে আমিটিক
করে নিই 
 ম্যানেজার দাহেব কি হঠাৎ আমাদের এই
কালা আদমীদের সর্ব্বশক্তিদম্পন্ন মনে করলেন না কি 
 এক দিন আগেও থবর দিতে পারলেন না 
 সন্দেহ ভাঙ্গবার
জন্ম আর একবার চিঠিবানা পড়লাম। না, ভূল হয় নি—
এই ত ম্পঠ লেখা— "আঠারোই তারিখে সন্ধ্বীক ডক্টর বোদ্
কারথানা ভিজিট করতে যাচ্ছেন—"। চিঠির তারিখ ও
মোম্বাদার ডাক্বরের দিল দেখলাম ১৫ই তারিখের—

তবে ত এ চিঠি কাল—সতেরই তারিখে পাওয়ার কথা! হঠাৎ মনে হল, পথে লাইন ভেক্নে যাওয়ায় কালকের মেইল ট্রেণ আজ ভোবে এখানে পৌছেছে—মার তাই আমার চিঠি পেতে এক দিন দেরী হয়ে গিয়েছে! একেই বলে দৈব বিজ্মনা!

যথাসম্ভব ঘব-দোব সাজিয়ে, নিজে সেজেৠজে, এগারোটা বাজতে কয়েক মিনিট থাকতেই বেরারা চাপরাশীদের নিয়ে ষ্টেসনে গিয়ে হাজিব হলুম।

কিছুক্ষণ প্লাটকর্মে পারচারী করতেই ট্রেণ এল।

ফ প্রতিরাশ কম্প ট্রেন্ট্রেথকে বন্ধ-দম্পতী নাম্দেন। তাঁদের
অভার্থনা ক'বতে আমি এগিয়ে গেলাম। কিন্তু কাছে
গিয়ে যা দেখলাম, তাতে আমার মুখ দিয়ে একটা কথাও
বেকল না—শুরু অবাক হয়ে মিদেদ্ বোসের মুখের দিকে
চেয়ে রইলাম। তিনিও যেন আমায় দেখে প্রথমে কেমন
বিহবল হয়ে গেলেন। তার পর নিজেকে সাম্লে নিয়ে
বললেন,—আপনি!

এতক্ষণে যেন আমার বাক্শক্তি ফিরে এল, বললাম— হাাঁ, কোম্পানীর পক্ষ থেকে আমি আপনাদের রিদিভ কর্তে এসেচি।

ডক্ট বহু এতক্ষণ অবাক হয়ে আমাদের কথা ভুন্ছিলেন, আব হজনের মুণেব দিকে জাকাচ্ছিলেন। এখন যেন কাপারটা খানিক বুঝতে পেরে বললেন,— একি, আপনারা পরস্পাব পরিচিত ?

থানিকটা কৈফিয়তের স্থারে মিদেস বংলেন,—হাা, তুমি যথন বিলেতে, তথন এঁর সঙ্গে আলাপ হয়—ইনি আমাদের প্রতিবেশী ছিলেন। তার পর হঠাৎ এক দিন কাউকে কিছু না বলে ইনি যে ডুব মারলেন, তার পর আর দেখা নেই। হেদে ডক্টর বস্থ বললেন,—Thank God, তোমার ভাগা ভাল নালি, এই দূর দেশে ভগবান্ একজন বন্ধ জুটারে দিলেন।

আমি বল্তে গেলাম,—এথানে আপনাদের অতিথিক্স:প পাওরা আমার অতি বড় সৌভাগ্যের কথা—

বাধা দিয়ে মিদেদ বন্ধ বলদেন—ইাা, হাা, আপনার সৌভাগ্য, আপনি ধক্ত হবেন—দব মেনে নিচ্ছি। কিন্তু এশুলো বাড়ী গিয়ে বল্বেন—এখন চলুন তো আপনার বাংলায়।

খানিকটা অপ্রস্তুত হয়েই বেয়াবাকে লাগেজগুলো বুঝে আস্তুে বলে বস্থ-দম্পতীকে নিয়ে ষ্টেদনের বাইরে মোটবের দিকে চল্লাম।

এই সেই নীলিমা—যাকে পথে পেয়েছিগান, আবার যাকে হারিয়ে বিশের পথেই বেরিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু হার, জগৎটা কি এতই সীমাবদ্ধ যে, এর কোন প্রাস্তে গিয়েও একটা পরিচিত চক্ষ্র আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাথা যায় না। জন্ধকার রুদ্ধ ঘরের মতই কি চল্তে চল্তে এক প্রাস্তে গিয়ে, গতি প্রতিহত হয়ে, মান্ত্র ঘূরে এক যায়গায়ই ফিরে আসে । নইলে যাকে দ্রে রাথ্ব বলে দেশ ছেড়ে বেরুলাম, স্বস্তির নিঃখাস ফেলে ভাবলাম, 'যাক্, তার সলে আর দেখা হবে না'— তার সঙ্গেই দেখা
হ'ল ছ'হাজার মাইল দ্রে আফ্রিকার বনে-ছেরা এই ক্রুর্গারে!

কলকাতায় তথন মেসে থেকে বি-এনসি পড়তাম! কলেজের পড়া আর ল্যাবেরটারার প্রাক্টীক্যাল শেষ করে যেটুকু সময় পেতাম, তা আমার ঘরের সাম্নে ছোট বারাক্লাটীতে বসেই কাটিয়ে দিতাম! তথনই নালিমাকে প্রথম দেখি। মেসের পাশের ছোট বাড়াটা বহু দিন ভাড়াটের অভাবে তালাবদ্ধ পড়েছিল। তার পর হঠাৎ এক দিন কোথা থেকে এক বুড়ো বাপ আর তাঁরে তরুণী মেয়ে এসে সেথানে তাদের ছোট সংসারটা পাত্ল। দুরে থেকে এদের বিষয়ে এইটুকু মাত্র ভাস্কে পেলাম যে, রোজ দশটায় খাওয়া দাওয়া করে মেয়েটা এক বোঝা বই নিয়ে বাপের সঙ্গে বেরিয়ে যায়; আবার পাঁচটার সময় বাপের সঙ্গে বাড়ী ফেরে। এ ছাড়া তাদের বিষয়ে তথন আর কিছু জাস্তে পারি নি—বোধ হয় জান্বার মত কিছুছিলও না।

প্র্যাক্টীকাল ক্লাল না থাকার দেদিন একটু আগে ছুটা পেরেছিলাম। মেদে ফিরছি, দেখি, ঠিক আমাদের

গলির মোড়ে একটা চোর ধরা পড়েছে—বেক্সায় ভীড়!় উপস্থিত স্বাই বেচারার প্রতি একটা কিছু দণ্ডের ব্যবস্থা করছে। হঠাৎ এক দিকে দৃষ্টি পড়ার দেখলাম, পাশের বাড়ীর দেই মেঞ্চী নিতাস্ত অসহায় ভাবে এক পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভাঁড়ে পথ বন্ধ—যেতে পারছে না—তাকে দেখেও কেউ পথ ছেড়ে দিচ্ছে না। মেয়েটীর এই বিব্রত বিপন্ন ভাব দেখে, আমি কাছে এগিয়ে নমস্বার করে वननाम,---(प्रथून, व्यापनि व्यामाम् (हत्नन ना वर्षे, किन्न আমি আপনাদের প্রতিবেশী—যদি আমার ছারা আশনার কোন উপকার হয়—মেয়েটী একবার আমার দিকেু তাকিয়ে মাথা নীচু করে কি ভাব হত লাগ্লো। তার এই ইতল্ভত: ভাব দেখে আমি আবার বলগাম,—আপনি আমার বিখাস করতে পারেন,—আমি আপনাদের পাশের বাড়ীতেই থাকি। মেয়েটা এবার চোথ তুলে বলল,—দেখুন, এই ভীড় ঠেলে আমি থেতে পারছি না—আপনি যদি দয়া করে वाड़ी त्नीरह रमन। व्याभि वनन्य,-ईगा, निम्ठ्यहें-हन्न, আপনাকে বড়ো পৌছে দিচ্ছি—কিন্তু তার আগে আমার একটা আরজি রাথ্তে হবে— ঐ মন্ত বইয়ের বোঝাটা আমায় দিতে হবে— নৈলে ২ড় বিশ্রী দেখতে হয় !

একটু করুণ হাসি হেসে মেয়েটা তার বইগুলি আমায় দিলে—সে হাসিটুকু যেন বল্তে চাইল—রোজই ত এই বই আমি নিজে বয়ে থাকি—এ আর বোঝা কি ?

ভীড় পেরিয়ে কিছু দূর গেলে আমি বল্লাম,—মাফ্ কর্কেন, আপনি কি রোজই একা কলেজে যান্?

মেরেটী যেন এ প্রশ্নে একটু সঙ্কৃতিত হয়ে পড়ল। তার পর বলল,—না, বাবা আমায় কলেজে পৌছে দিয়ে আফিসে যান্; আবার ফেরবার সময়ে সজে করে আনেন। কিন্তু আজ ক'দিন তাঁর জর—এই যে আমাদের বাড়ী এসে পড়েচি—ব'লে সে তাদের বাড়ীর দরজার সাম্নে থেমে দাঁড়াল। বইগুলি তার হাতে দিয়ে নমস্কার করে বিদায় নিচ্ছি, এমন সময় যেন এতকলের সব হিধা, ইতন্ততঃ ভাব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বলল,—বাবার সজে একবার দেখা করে যাবেন না ?

বলগাম---এখন আমার মাফ করুন, অক্ত সুমর তাঁর স্কে দেখা কোরব।

— কোরবেন কিন্তু—নইলে আপনাকৈ ছেড়ে দেওুয়ার জন্তে আমার বেজায় বকুনি থেতে হবে।

— ইাা কোরব, বলে একটা নমস্কার করে চলে একাম। मिष्य मुद्धा (विवास नीविभारपत वाष्ट्री (विवास । नीविभात বাবা আনন্দ বাবুর সঙ্গে অনেক কথা হ'ল। কথায় বললেন,—ঐ আমার একমাত্র অবলয়ন বাবা। ওর এক বছর বয়সের সময় ও ছাড়া আর স্বাই আমার ছেড়ে যার। তথন থেকে ৩ধু ওর মূথ চেয়েই এই আঠার বছর কোন গতিকে কাটিয়ে দিয়েছি। কিন্তু ওকে আমি ষেমনটি চাই তেমনটী করে ত রাখতে পারিনে। দেখ বাবা, ওর পড়বার যেমন ঝোঁকে, তেমনি ঘরের স্ব কাজ করে সময়ত নিভাশুই কম পায়। তাও আবার আমার অস্থ বিস্থু হ'লেও ওর কলেজ বন্ধ। আজ জেদ করে একা কলেজে গিয়েছিল; কিন্তু যে রকম ব্যাপার ঘটুল, তাতে তুমি না থাক্লে কতক্ষণে যে বাড়ী আস্ত বা কি ঘট্ত বলা যয়ে না। তার পর তাঁর সাংসাতিক নানা কথা বললেন। যা সামাক্ত মাইনে পানৃ তা থেকে ভবিষ্যতে মেরের জান্ত যে কিছু রেখে যেতে পারবেন এমন ভরদা নাই। মেয়েকে এক উচ্চ শিক্ষা ছাড়া আর বিশেষ কিছু তিনি দিয়ে যেতে পার্বেন বলে মনে হয় না—ইত্যাদি।

চা থেতে থেতে আমি আনন্দ বাবুকে বল্লাম,— আপনি যদি অনুমতি করেন তবে আপনি যতদিন ন সেবে ওঠেন সে কয়দিন না হয় আমিই ওঁকে কলেজে পৌছে দেব। আমারও কলেজ ত ঐ দিকেই—

বাধা দিয়ে আনন্দ বাবু বললেন,—না, না, বাবা, সে যে ভোমার উপর বড় অক্সায় করা হবে।

আমি বললাম,—না, না, আপনি তা ভাবলে আমি বিশেষ ছঃখিত হব। আমি যদি আপনাদের এত টুকু কাজে লাগতে পারি তবে নিজেকে ধঞা মনে কোরবো।

ছই একবার আপত্তি করে শেষে আনন্দ বাবু রাজী হলেন। আনন্দ বাবুকে আরপ এক সপ্তঃহ বিছানায় শুরে থাক্তে হয়েছিল। এই কয়েকদিন আনিই নীলিমাকে কলেজে পৌছে দিতুম, আবার চারটের পরে তাকে বাড়াতে নিমে আস্তুম। তার পরেও সময় অসময়ে ওবাড়াতে আমার ডাক পড়ত,—মাঝে মাঝে থাবার নিমন্ত্রণও হ'ত।

সেদিন কি জ্ঞা কলেজ বন্ধ ছিল। আনন্দ বাবু আমাকে নীলিমার সঙ্গে ছপুরটা কাটাতে বলে অফিসে গেলেন। ছপুর বেলা আনন্দ বাবুর বাড়ী গিয়ে দেখলাম, পড়বার ঘরে চেয়ারের পিঠে চুল এলিয়ে দিয়ে দরজার দিকে পিছন ফিরে বসে নীলিমা কি পড়ছে। চেয়ারের পালে মাটাডে তার শাড়ীর আঁচল লোটাছে। তার খোলা চুলের গদ্ধে ঘর ভরপুব! সে গন্ধ যেন আমার মনটাকেও মাতাল ক'রে তুলছিল।

আমি এসেছি সে তা টের পায় নি--পিছনে দ:ড়িয়ে

মথা নয়নে তার সেই তন্ময় মূর্ত্তি দেখছিলাম! আরও

কিছুক্ষণ দাড়িয়ে থেকে ডাকলুম, — নীলা —

চম্কে উঠে আমার দেখে তাড়াতাড়ি নিজেকে সাম্লে নিয়ে সে বলল,—এ কি, আপনি কতক্ষণ এসেচেন ?

বললুম,—এই এখুনি আ'দ্চি।

একটা চেয়ার সাম্নের দিকে এগিয়ে দিয়ে নীলিমা বলল,—দাঁড়িয়ে রইলেন যে, বস্থন না। তার পর আমার মুথের দিকে চেয়ে একটু বাস্ত ভাবে বলল—আপনার শরীর আজ ভাল স্টে না কি । চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে বললাম, না নীলিমা, আমার শরীর বেশ ভালোই আছে। আজ তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে— মন দিয়ে ভানো। কারণ, তার ওপরেই আমার জাবনের মুথ শাস্তি, আশা ভরসা সব নির্ভর করছে—বল্তে বল্তে তার একথানা হাত ছহাতে চেপে ধরে বললাম,—যেদিন তোমায় দেখেছি, ভোমার সঙ্গে আলাপ হবার আগে, সেদিন থেকে ভোমায় আমি চাইছি—প্রাণ দিয়ে বৃক দিয়ে বল নীলা, তুমি আমার হবে, আমার এ চাওয়া সফল করবে ? বল, বল, চুপ করে রইলে যে—বল, তাহলে আমি নিশ্চন্ত হতে পারি !

হাত ছাড়াবার কোন চেষ্টানা করে সে কাঁপা গলায় বলল, কিন্তু সে যে হবার নয় অমিয় বারু, আমি বাগ্দন্তা—

তড়িৎ-ম্পৃষ্টের মত তার হাত ছেড়ে দিয়ে বললাম,— বাগ্দন্তা! তুমি বাগ্দন্তা নীলিম।! কার কাছে, কে সে সৌখাগ্যবান্?

নীলিমা বলল,—হাা, সেটা জাস্তে চাইবার অধিকার আপনার আছে। তিনি বাবার বন্ধুপুত্র, জার্মাণীতে সায়ান্স পড়তে গিয়েছেন।

হায় রে আমার ছরাশা! কোথায় জার্মাণীতে শিক্ষা-

প্রাপ্ত ধনী বন্ধুপুত্র আর কোণার আমি মধ্যবিত্ত ঘরের বি-এস্ সি-পড়া ছেলে !

জিজ্ঞাসা করণাম—সেই জ্ঞেই বুঝি ভোমার বাবা তোমার এত পড়াচ্ছেন ?

ৰিধা ভরে নীলিমা বলল,— না—ঠিক সে জক্তেও নয়— তবে সেও একটা কারণ বটে !

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম,—আমায় মাফ কোরো নীলিমা, না জেনে তোমায় বিরক্ত করেছি। সে কোন কথা না বলে একথানা বইয়ের পাতা ওল্টাতে লাগ্ল। তাকে নীরব দেখে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে পছ্লাম।

সেই সময় শুন্লাম, এক কোম্পানী থেকে আফ্রিকায় অফিসার নিচেছ। ভাবলাম এই স্থযোগ, দেশ থেকে পালাবার এই একমাত্র উপায়। তার পর *প্*রক মাসের ভেতরেই কাজ ঠিক করে ভারতের কাছে চির-বিদার নিরে বোমে থেকে ভাহাজে উঠ্গাম।

দিন দশেক অংহানের প্রায় উর্ত্তর বোস আমাকে খুব উচ্চ সাটিফিকেট পিনরে এবং আমার বেতন বৃদ্ধির জন্ম কোম্পানীর কর্তৃপক্ষদের কাছে এক অন্ধুরোধ-পত্র দিরে সন্ত্রীকু বিদার নিলেন।

ভ্রমি সেই-দিনই ম্যানেজার সাহেবকে পদত্যাগ-পত্র প্রতিবে দিয়ে গুরোপগামী জাহাজে আমার বার্থ বিজ্ঞার্ভ কর্তে তার কবে দিলাম।

বিখের অন্তঃ ন পথের পথিক আমি— এই ত আমার চলা আবার হরু হ'ল। কোথায় এ চলা শেষ হবে— কে জানে ?

## রাশিয়া

## শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

রাশিয়া ইয়েরোপের ভাষেকাংশ এবং এসিয়ারও অংশ শইয়া
গঠিত। রাশিয়াত কই একটি মহাদেশ বলিলে কোন অত্যক্তি
করা হয় না। সেই জস্তু রাশিয়ার লোকদের চরিত্রেও
প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য এই উভয় দেশের লোকদের চরিত্রের
অন্তুত সংমিশ্রণ দেখা যায়। রাশিয়া ইয়োরোপের পূর্ব প্রাত্তে এবং এশিয়ার উত্তরে অবস্থিত। রাশিয়ার এসিয়ান্থিত
কংশের নাম সাইবেরিয়া। খৃঃ ১৩ শতাকীতে মোলল এবং
চীনারা রাশিয়াদেশ প্রায় ছাইয়া ফেলে। অনেকে কিছু কাল
পরে রাশিয়া ত্যাগ করে; কিছু অনেকেই এই দেশে
পাকাপাকি রকমে বসবাস করিতে আরম্ভ করে। রাশিয়ার
লোকদের চরিত্রে ইহারা এসিয়ার প্রভাব অনেক পরিমাণে
আনে। রাশিয়ার অনেক অংশে এখনও খাঁট মেছিল বা টার্টার জাতীয় লোকের বাস আছে। ইহারা বিবাহাদির প্রের রাশিয়ার আদিন লোকদের সহিত মিশিয়া যায় নাই। রাশিয়ার দক্ষিণ অংশে লাভ জাতির বাস। ইহারা খেতাল জাতিদের এক প্রেণী। কিন্তু খৃ: ৯৮৮ অল পর্যান্ত ইহাদের অসভ্য বলিয়াই গণ্য করা হইত। ৯৮৮ খৃ: অলে ইহারা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিবার পর সামান্ত পরিমাণে খুরীয় সভ্যতার অধিকারী হইল। ইহাদের হয় ত ইয়োরোপের অঞ্চান্ত জাতিদের মতই সভ্য হইয়া উচিত; কিন্তু এসিয়ার নানা অসভ্য জাতির আক্রমণ ইহাদিগকে তাহাতে প্রভৃত পরিমাণে বাধা দিয়াছে। রাশিয়াতে যদি এই সমস্ত আক্রমণকারীরা বাধা না পাইত, তাহা হইলে ইয়োরোপের অক্রান্ত অংশের লোক্ষের সভ্যতার গতি কি হইত, তাহা বলা যায়

না। ভবে ইছা বলা যার বে, রাশিরা নিজে সভ্যতা লাভ না করিলেও, সভ্যতার আক্রমণকারীদের বাধা দিরা ইরোরোপের অস্তাম্ভ অংশের লোকদের নিরুপদ্রবে সভ্যতা লাভে ন ুগারতা করিরাছিল। এই উপকারের জন্ত রাশির র প্রতি ইবোরোপের অক্সিম্র ফংশের ক্বতজ্ঞ থাকা উচিত।

রাশিয়ার মধ্য এবং দক্ষিণ আং েশেই বিশেষ করিয়া স্লাভ রাশিয়ানদের বাস। ইহাদিগকে "The : Little Russian"

রাশিরার শিক্ষা-বঞ্চিত সাধারণ লোক

বলা হয়। বাহারা "The Great Russian" বলিয়া পরিচিত, তাহারা স্নাভ এবং ফিন জাতির সংমিশ্রণে গঠিত হইরাছে। টার্টারদের প্রভাবত ইহাদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আছে। খুঠীর ১৩ শতাব্দীর বোলল আক্রমণের পর এই "Great

Russian বাই শক্তিশালী হইয়া পড়িল। কিড্ (Kiev)
নামক স্থান হইতে ইহারা মন্কাও সহরে রাজধানী
স্থানাস্তরিত করে। 'পিটার দি এটে' এই মন্কাও সহর
হইতে, পিটার্স বার্গ সহর ির্মাণ করিয়া, সেইখানে রাজধানী
স্থানাস্তরিত করেন। গত মহাযুদ্ধের পর পিটার্স বার্গের
নাম হইয়াছে পেট্রোগ্রাড্। সোভিরেট রাশিয়ার রাজকার্য্য
এই স্থান হইতেই পরিচালিত হয়।

পিটার দি এেট রাশিয়ার রাজা হইবার
পূর্ব্বে রাজনৈতিক জগতে রাশিয়ার কোন
স্থান ছিল না। রাজা পিটার রাশিয়াকে
তাহার বিষম রাজনৈতিক ত্রবস্থা হইতে
উত্তোলন করেন। কেবল রাজনৈতিক নহে,
রাজা পিটার বহু প্রকার হীন অবস্থা হইতে
রাশিয়াকে উদ্ধার করেন। এইজক্স তাঁহাকে

<sup>চিন্ত</sup> সমস্ত জীবন ধরিয়া কঠোর পরিশ্রম করিতে ব্যাশিয়ার্<sup>মাম</sup> ভালই যে করিয়াছিলেন, তাহা নয়,—করেকটি <sup>ন্</sup> বিষয়ে তাহার অত্যস্ত অনিইও করিয়াছিলেন<sup>ম্বাম</sup>।

তাঁহার মত ছিল থে, রাজ বলা হৈ দেশের সকল প্রকার শক্তির উৎস বা মৃল নালাথাকিবেন। তাঁহার বিনা অন্নমতিতে বা তাঁহারে হবক বাদ দিয়া কোন কার্য্য চলিতে পারে না প্রাণ রাজ-কর্মাচারীর সংখ্যা তিনি অসম্ভব আরক্ম বর্দ্ধিত করেন। সকল রকম রাজকর্মচারী বেশিষ কোনো উদ্দী পরিধান ন করিতে হইত। রাজার সহিত দেখা করিতে গুণ গুইলে রাজনমন্ত্রীদেরও বিশেষ উদ্দী পরিধান আন করিয়া রাজ-সকাশে হাজির হইতে হইত। এম ন কি, বিভালয়ের ছোট ছোট ছেলেদের উদ্দী প্রিরা আনক সময় বিভালাভ করিবার জন্ত বিভালমে স্ব

শ্রেণীর ওমরাহ, স্থাষ্ট করেন। বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইতে পারিলে এক শ্রেণী হইতে অন্ত শ্রেণীতে উন্নতি লাভ করিতে পারা যাইত। রাজকর্মচারীদেরও শ্রেণী ভাগ করা হয়। নিয়ু শ্রেণীর কোন রাজকর্মচারী কোন এক উচ্চ শ্রেণীতে উঠিবার জন্ম অনেক সময় প্রাণপণ করিয়া রাজকর্ম সম্পাদন করিত। রাজাকে কার্য্য ছারা সম্ভুষ্ট হইতে অত্যন্ত সম্মান লাভ করিত—কিছু এই সম্মানের করিতে পারিলে উন্নতি লাভ সহজ্বসাধ্য হইত।

উচ্চ শ্রেণীর ওমরাহ বা রাজকর্মচারীরা সাধারণের নিকট সহিত ক্ষমতার কোন যোগ ছিল না। ওমরাহদের বিশেষ



ম্দ্কাওয়ের বাজার ( বর্ষায় জলে প্লাবিত )



কাক্লকার্য্য-খচিতু একটা বিরাট কামান





भम्का ९८३३ शिक्डा

কোন ক্ষমতা ছিল না। তাহারা ছিল রাজার হকুমের চাকর। রাজ-আজ্ঞা পালনের যোগ্যতা এবং তৎপরতার উপরেই পদগৌরব মূলত: প্রতিষ্ঠিত ছিল।

পেকভের গল্পে এই সময়কার রাশিয়ান চরিত্র সময়ক অনেক হাস্তকর বিষয় জানিতে পারা যায়। সাধারণ লোকে এবং নিয়পদস্থ রাজকর্মনিরীরা ওমরাহ বা উচ্চপদস্থ রাজকর্ম-



L---- 1

मन्नामाद्य मठ



পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম ঘণ্টা

চারীদের অত্যস্ত সম্মান এবং ভর করিত। একটি গরে নায়কের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। ভ্রণ্-্সিন যতবার পড়িল, আছে :—একজন কেরাণী থিরেটার দেখিতে গিয়া হঠাৎ সে প্রত্যেকবার সেনানারকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিল।



ৰুবিবানক্ষি কোরার-মন্কাও



মস্কাওরের রাজপথ
তাহার সামনে] উপবিষ্ট ্রিকজন উচ্চপদত্ত সেনানারকের থিরেটার ভাঙ্গিলে পর সে আবার ক্ষমা প্রার্থনা করিল।
সামনে ইাচিরা ফেলে। ইাচিরা ফেলিরাই কেরাণী সেনা- পরদিন সঙ্গাল, বিকাল, সন্ধ্যার, সেনানারকের বাড়ী গিরা

সে কমা প্রার্থনা করিয়া আদিল। পরদিন, তাহার পরদিন করিয়াই প্রাণত্যাগ করিয়া জাহারমে চলিয়া গেল। গরট ैं क्रमाचरत्र (এই: প্রকারে ক্ষমা প্রার্থনার ব্যাপার চলিল। কোন সত্য ঘটনা অবলঘনে লেখা কি না বলিতে পারি না।



মৃত দৈনিকের সমাধি-যাত্রা

অবশেষে দিন দশ পরে সেনানায়ক ক্রন্ধ হইয়া সেই হাঁচিবার যাহাই হউক, এই গল হইতে সেই সমলের রাশিলানদের অপুরাধে বিষম অপরাধী কেরাণীকে বলিল যে, "তুমি চরিত্রের একটা দিকের থানিক আন্দাজ পাওয়া যায়। জাহারমে যাও।" এই কথা শুনিরাই কেরাণী গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন

'জার'দের রাজত্বকালে রাশিয়ার গরীব লোকেরা



বরফ-বিক্রেতা ও বরফের গাড়ী

্রাজ-কর্মাএকেই অতিশব্দ সন্মান দেখাইত। এই অতি- কোন নালিশ চলিত না; কারণ, নালিশ করিবে কাহার প্লানের জন্ম ভয় হইতে। রাজকর্মচারীরা প্রায় সকলেই কাছে ? সকল রাজকর্মচারাই প্রায় সমান ছিল। সেইজয়

অত্যস্ত অত্যাচা ী এবং ঘুষ্থোর ছিল। ইহাদের বিরুদ্ধে সাধারণ এবং গরীব লোকরা মুধ বন্ধ করিয়া সকল অত্যাচার



মদ্কাও নগরের চৌরাস্তা



ক্রেক্সালেমের গিব্দার অমুকরণে নির্মিত মস্কাওরের একটি গিব্দা

সম্ভ করিত। ভাহারা মনে করিত, ভাহাদের অদুষ্টে ইহা রাশিয়ার সাধারণ লোকদের ভিতর এখনও এই লেখা আছে, অতএব ইহা থঞ্জন করিবার শক্তি পৃথিবীর মনোভাবের যথেষ্ট প্রাবন্য দেখা যার। তাহাদের কোন



রাশিয়ান ক্ষমিদারের তিন বোড়ার গাড়ী

খণ্ডন করিবার রুখা চেষ্টা করিয়া কি লাভ ?

কোন লোকের নাই। অতএব বাহা অথগুনীর, তাহা উচ্চাশা থাকিলে তাহা পূর্ণ না হইলে তাহাদের কোন হঃখ হয় না-কারণ "Si on n'a pas ce que l'on aime, il



চালুনী বিক্ৰেতা

faut aimer ce que l'on a" ( অর্থাৎ যাহা চাহিরাছিলাম তাহা যদি না পাই তাহা হইলে যাহা পাইরাছি তাহাই চাহিরাছিলাম মনে করিরা লওরাই ভাল।) ইহা যথার্থ কথা। ইহাতে মামুষের মনে অসস্তোষ-বিষ জ্বনিতে পারে না। হুর্ভাগ্য এবং সৌভাগ্য মামুষ সমান ভাবে গ্রহণ করিবে—রাশিরান মনোভাবের ইহা একটি বিশেষ দিক্। টাকা যদি থাকে এবং তাহা থরচ করিরা যদি আনন্দলাভ করিবার আশা থাকে—তবে তাহা সব থরচ করিরা দিতে কাহাতো আপত্তি নাই। আবার অক্ত দিকে—যদি টাকা না থাকে, তবে টাকা রোজগার করিবার জ্ঞা বেশী চেষ্টাও

বই ভাল হইবে না। মান্সুষের মনের ধেরালের গতিরোধ করিলে মান্সুষের আত্মার অগ্রগতিও থামিরা বার—ইহারা ইহাই মনে করে।

অশিক্ষিত বা অল্পিক্ষিত রাশিরান নানা প্রকার কুশংস্কারে অত্যস্ত আস্থাবান। বর্ত্তমান সমরে রাশিরা বল্সেভিক্দের নায়কতার শিক্ষাবিষয়ে উন্নতিলাভ করিতেছে। জারের 'আমলে রাশিয়ার জনগণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের কোন প্রকার চেষ্টা ছিল না বলিলেই হয়। শিক্ষা আভিজাত্য সম্প্রদায়ের এক রকম একচেটিয়া ছিল। বর্ত্তমান সময়ে সরকারী বিস্থালয়ে নিধরচার শিক্ষালাভ

> বাধ্য তা মূল ক ক রা হইরাছে। ইহাতে অদুর-ভবিষ্যতে রাশিরার সর্বা-বিষয়ক উন্নতি বে বিশেষ ক্রুত গ তিতে হ ই বে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

রাশিয়ান উপভাগ পড়িয়া অনেকের ধারণা হয় যে,রাশিয়ান জাতিটাই অত্যন্ত নিরানন্দ। এই ধারণা ভূল। রাশিয়ানরা যে কোন রকমের আনন্দ অত্যন্ত ভালবাসে। স্ফৃত্তি করিতে পাইলে ভাহারা আর অস্ত কিছু চায় না। অবশ্র প্রায় সকল সমরেই ভাহাদের আনন্দ পূর্ণ



পাড়াগেঁরে হাট

বড় একটা কেহ করিতে? চার না। কোন রকমে দিন চলিয়া গেলেই হইল। ইহাতে কুঁড়ে হইয়া বিসিয়া ধাকিতে কোন আপত্তি নাই। দিনেব পর দিন যে লোক চুপচাপ ধাটিয়া যায়, এমন লোককে ইহায়া খুব প্রশংসায় চক্ষে দেখে বলিয়া মনে হয় না। বয়ং এই প্রকার লোকের প্রতি ইহাদের একটা ঘুণামিশ্রিত দয়ায় ভাব বর্ত্তমান ধাকে। য়াশিয়ানদের চরিজের ইহাও একটা অস্কৃত দিক। ইহায়া মনের ধেয়াল মত কাজ কলিয়া যাইতে ভালবাসে; এবং ভাহাদের দৃদ্ধ বিশ্বাস, এই ধেয়ালের গতি রোধ করিলে মক্ষ

করিবার জন্ত নানা রক্ম নেশার দরকার হয়। যাহারা অবস্থাপর, তাহারা দামী মন্ত পান করিরা আনন্দলাভ করে। যাহারা গরীব, তাহারা "ভোড্কা" নামক মদ পান করে। "ভোড্কা"কে আমাদের দেশের পচাই বা ধেনো মদ বলাও চলে। গরীব লোকেরা ইহা তাহাদের বরে প্রস্তুত করিবা লয়।

পেট ভরিষা পান-ভোজন করিয়া জিপ্সিদের গান ভনিতে রাশিয়ান্রা অনেকেই খুব ভালবাসে। জিপসিরা আমাদের দেশের বেদেদের জাত-ভাই। জগতে কেখাও তাহাদের স্থির বাসস্থান নাই। সকল দেশেই তাহারা স্বাধীন ভাবে ঘূরিয়া বেড়ায়। ইহারা কথনও দলছাড়া হইয়া বেড়ায় না। এই জিপ্সিদের গান-বাজনা রাশিয়ানদের

বে কেন ভাল লাগে তাহা বলা শক্ত। এই গান অত্যন্ত একঘেন্দ্ৰে—

বিরক্তিকরও বলা যার।

গান্ধকের দল গোল

হইরা বসে। মাঝখানে

একজন একটা তানপুরা

গোছের যন্ত্র লইরা বসে।

এই বাস্তকর সঙ্গীত পরি
চালনা করে। গানের

এক একটি পদ একজন
লোক একবার করিয়া

একলা গায়—তার পর

সকলে মিলিয়া তাহা



জারের আমলের রাশিয়ান দৈনিক

এই গানের যেন একটা নেশা আছে। থানিককণ গান শুনিলে গান যেন সমস্ত মনকে পাইরা বসে। রাশিরান্মনকে 'এই জিপ্সি গান অত্যন্ত আরুষ্ট করে। সেইজক্ত রাশিরান্রা এই গান শুনিবার জক্ত থুব বেশী পরিমাণ অর্থব্যর 'করিতেও কুন্টিত হর না। তবে গরীব শ্রেণীর লোকেরা এই জিপ্সি গান শুনিবার সৌভাগ্য বড় একটা পার না। তাহারা "ভোড্কা" পান করিয়া নিজেরাই মনের আনন্দেগান করে। বিবাহাদি ব্যাপারে প্রচুব পরিমাণে ভোড্কা পান করা হয়। অক্তান্ত পর্বাদিতেও, বিশেষ করিয়া 'ইষ্টার' পর্ব্ব উপলক্ষে, গ্রামে গ্রামে ভোড্কার বক্তা বহিয়া যায় বলিয়া মনে হয়। স্ত্রী পুরুষ সকলেই এক সঙ্গে বসিয়া ভোড্কা পান করে।

ইহার থানিক সাদৃশ্র আছে বলিরা মনে হয়। গানের স্থর

थ्व हमरकात नम् ; किन्द बहे शानत मर्था अमन अकी

ইহাদের মন্তপানের পরিমাণ দেখিলে মনে হর যেন ব্দগৎ-সংসারে ইহা ছাড়া তাহাদের আর কিছু কাম্য নাই। ১৯১৪ অন্ধ পর্যান্ত "ভড্কা" পান অত্যন্ত ভয়ানক ভাবে চলে। রাস্তার ঘাটে মাতাল গড়াগড়ি যাইতেছে—এ দৃশু যেন গাড়ী ঘোড়া দেখার মত লোকের চোখে এবং মনে সহিয়া গিয়াছিল। গত শতান্দার শেব দিকে কাউণ্ট উইট্ (Count Wittee) নামক একজন উচ্চপদস্থ রাজস্ব-কর্মচারী "ভোড্কা" চুরান



ওফফল-বিক্রেতা

গান করে। এইভাবে গান ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া চলিতে ধাুকে। আমাদের দেশের কীর্ত্তন গানের সঙ্গে এবং বিক্রের সরকারের একচেটিয়া অধিকারভুক্ত করেন।
তাঁহার মতে ভোড্কা থাওরা থারাপ হইলেও, দেশের সকল
লোকেই যথন উহা থার, তথন ঐ ভোড্কা বিক্রের করিয়া
রাজসরকার যদি ছপরসা উপার্জ্জন করে, তবে তাহাতে দোষের
কিছু নাই। ইহার ফলে এই হইল যে, ভোড্কা সরকার
বাহাছরের একচেটিয়া হইবার পর রাজকর্মচারীয়া ভোড্কা
বিক্রের বাড়াইবার নানা প্রকার ফলী বাহির করিতে লাগিল।
কারণ মদ যত বেশী বিক্রের হইবে—রাজার ঘরে পরসাও সেই
পরিমাণে বেশী আসিবে। রাজকর্মচারীয়া এই প্রকারে
রাজার:অমুগ্রহ লাভ করিবার আশার প্রজাদের সর্বশ্বাস্ত

করা হয়, তাহা নয়। মাতাল সৈশ্ব লইয়া শক্রর সঙ্গে লড়াই করা চলে না—এক রকম দারে পড়িয়াই ইহা করিতে হয়। ১৯০৪ খৃ:অব্দে জেনারেল কুরোপাটকিন সৈশ্ববিভাগে মশ্বপান বন্ধ করিতে চেট্টা করেন। কিন্তু তাহাতে তিনি সকলকাম হন নাই। এই সময় রাশিয়ান পণ্টন সকল সময় মদে চুর হইয়া থাকিত। রুশ-জাপান য়ৢদ্ধে জাপানের হাতে রাশিয়ার বে কি ভীষণ ছরবয়া হয়, তাহা অনেকেই জানেন। রাশিয়ানরা কিছু কম মশ্বপান করিলে রাশিয়ান্ সৈশ্বদিগকে জাপানী পণ্টন অত সহজে হটাইতে পারিত বিলয়া মনে হয় না। মদ বিক্রয় বন্ধ হইবার পর হইতেই রাশিয়ার লোকদের



রাশিরানদের ধর্মপ্রাণতা-ধর্ম-সংশ্লিষ্ট চিত্রদর্শনে প্রণাম

করিতে লাগিল। ভোড্কার দোকান হছ করিরা বাড়িতে লাগিল। ভোড্কা বিক্ররের রাজস্ব ৫০,০০০০০ ক্লবল হইতে ১০০,০০০০০০ ক্লবলে দাঁড়াইল। ভোড্কা-প্রোতে দেশ একেবারে ডুবিয়া যাইবার মত হইল।

১৯১৪ খু: অবে একজন মন্ত্রী জারকে অনেক করিয়া বুঝাইলেন, ভোড্কা দেশের কি ভন্নানক ক্ষতি করিতেছে। জার সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়া ভোড্কার বিক্রয় এক প্রক্ম বন্ধ করিয়া দিলেন। মহাযুদ্ধের আরম্ভের সলে সলে ভোড্কা বা অভ প্রকার মদ বিক্রয় একেবারে আইম করিয়া বন্ধ হইল। ইহা যে কেবল প্রকার মঞ্চল চাহিয়া মধ্যে নানা দিকে উন্নতি দেখা যাইতে লাগিল। অনেকে টাকা জমাইতেছে, চাষবাদের অবস্থা ভাল হইতেছে। লোকের পোষাক পরিচ্ছদ খাওয়া দাওয়া ইত্যাদিও ভোড্কা-যুগ অপেকা অনেক পরিমাণে ভাল হইতেছে।

রাশিরার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা বার যে,
মারুষকে অমারুষ করিবার মত যাহা কিছু উপকরণ আছে—
সেই সমস্ত অকল্যাণের ঝড় রাশিরার লোকদের উপর দিয়া
বহিরা গিরাছে। এত বাধা, এত অকল্যাণ ইত্যাদির মধ্য
দিরা আসিরা আজিও যে রাশিয়ানরা মারুষের মত আছে,
একেবারে পশু হইরা যার নাই, ইহা এক পরুষ আশ্চর্য্য

ব্যাপার। বর্ত্তমান বা বিগত অবস্থা দেখির। রাশিয়ানদের বিচার করা ভূল। তাহাদের মনের গতি কি, তাহারা কোন্ মার্লে উঠিতে চার, ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিরা রাশিয়ানদের বিচার করা কর্ত্তব্য। কখন কি অক্সায় করিরা ফেলিয়াছে, তাই দেখিয়া একটা জাতির বিচার চলে না। জাতির আদর্শ দেখিরা একটা সমগ্র জাতির যথার্থ পরিচর লাভ করা যার। সমগ্র রাশিরান জাতির মধ্যে করেকটি গুণের অতি প্রাবল্য দেখা যার। তাহারা ধর্মভীক্ল, সং, সরল, ভাল মানুষ। ইরোরোপের অক্তান্ত অনেক জাতিস্থলভ ধুর্ত্ততা রাশিরানদের মধ্যে নাই।

# তিব্বত-পর্য্যটকের ডায়েরী

### এ অক্ষয়কুমার রায় বি-এ, বি-টি

চিট্রলের অন্তমিত ভাকর রায় বাগাগুর ৺শরচ্চন্দ্র দাস C. I. E. মহোদর দার্ম্প্রিলিঙরিত ভূটিয়া বোডিং ক্ষুলের প্রধান শিক্ষক পদে অধিষ্ঠিত থাকা কালে. ১৮৭৯-১৮৮১ খুরীক্ষে বিপদ-সঙ্গুল ভূর্গম গিরিপথে কয়েকবার তিব্বত পরিভ্রমণ করিয়া অধিবাসাবর্গের রীতি-নীতি ও বহু তথ্যপূর্ণ ভ্রমণ বিবরণ ইংরাজীতে প্রবন্ধাকারে লিপিবন্ধ করিয়া গিয়াতেন। তাগারই করেকটা নিবন্ধ সংগ্রহ করিয়া তদীয় ইংরেজী তিব্বত ভ্রমণ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকাশকের অনুমতি গ্রহণে তদবলন্ধনে আমি "তিব্বত প্রাটকের ভারেরী" পাঠকগণকে উপহার দিতে ব্রতী হইলাম।—লেগক।

नरवष्ट्र १, ১৮৮১।

রাত্রিকালে দার্জ্জিলিঙ্ পরিত্যাগ করিলাম। তথন আকাশের গায়ে রক্ষ মেদ দেখা দিয়া বৃষ্টির পূর্বা-লক্ষণ স্টনা করিতেছিল; কিন্তু চক্রমার উজ্জ্বল করণে তথনও ধরিত্রী প্লাবিত হইতেছিল। নেপালের পূর্ব-প্রান্তান্থিত বাগিলাম। তথায় তুষারপাত হইতেছে বলিয়। আমাদের মনে জীতির সক্ষার হইয়া উঠিতেছিল। দার্জ্জিলিঙ্গের আবাস পরিত্যাগ করিলে তুষার-সমাধির আশক্ষায় কখন কথন আমার মন বিচলিত হইয়া উঠিত। আবার পরক্ষণেই প্রাকৃতিক বাধা-বিদ্মের সহিত সংগ্রামে বিজয় লাভাশায় হৃদয় উৎকুল হইয়া উঠিত। এ-যাত্রা দীর্ঘকালের জ্বন্থ জন্মভূমি ছাজ্মা চলিলাম। পুনবায় যে কোন দিন সেই রমা নিকেতন দর্শন করিতে পাইব, এই আশা আমার মনে বড় স্থান পাইত;না।

আমি নিঃশব্দে অশ্বারোহণে পথ চলিতে লাগিলাম। দার্জিলিঙ্গামী চুইজন ভূটিয়া ব্যতীত আমরা আর কাহারও দৃষ্টিপথে পতিত হই নাই। **এজন্ত বড়ই স্বন্তি** বোধ করিতে। লাগিলাম। অধিক লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, ইহারা হয় ত কোনরূপ অনর্থ ঘটাইয়া বসিত। তাক্বীর নামক স্থানে শ্রমকাবাদিগের সরল মধুর সঙ্গাত, বংশীর স্থারলহরী ও চাকের ব্যন্ত নৈশ নিম্নত্বতা ভক্ত কবিয়া আমাদের শ্রবণ-বিবরে প্রবেশপুর্বকে শ্রুতিমুখ উৎপাদন করিতে লাগিল। নদাতারে পৌছিবামাত্র লামা উজিয়েন জায়েন্ডোর ( Ugven • gyasto) (১) সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমার নদীপারের বন্দোবস্ত করিবার জন্মই তথার অপেকা করিতেছিলেন। স্রোতম্বিনীর তৎকালে প্রশান্ত মূর্ত্তি। নদীক উপর ২।৩টা বাঁশ ফেলিয়া তাহার উপর দিয়া অতি কটে নদীট পার ইইলাম। -তার পর একজন স্থচতুর ভূটিয়া সহচরের সহায়তায় সকীর্ণ পিচ্ছিল গিরিপথ অতিক্রম করিতে করিতে রাত্রি দেড ঘটিকার সময় গোক নামক স্থানে পৌছিলাম। স্থানটী এক সময়ে খব বিখ্যাতই ছিল, কিন্তু সে সময়ে একেবারে জনমানবশূক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এক দিন যে-স্থলে বাদশটী বিপণি ও কতিপয় বৌদ্ধ মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল, তথন সেখানে একটী গোশালা মাত্র অবস্থিত। তন্মধ্যে একজন নেপালী বিকট নাদিকা-রব ক্রিতে করিতে স্থাথে নিদ্রা যাইতেছিল। এ স্থান হইতেই পশ্চিম অঞ্চলের শশু

<sup>(</sup>১) ইনি ভূটিয়া বোর্ডিং স্কুলের তিব্বতীয় ভাষায় শিক্ষক ছিলেন।

ব্যবসারীরা ভারতীর শশু ও এলাচির বীজ প্রচুর পরিমাণে ক্রের করিরা দার্জ্জিলিঙ্ বাজারে লইরা গিয়া বিক্রের করিয়া থাকে।

গোলালা-সংলগ্ন দীর্ঘ তৃণরাশির উপর কম্বল পাতিয়া আমি কিছকণ বিশ্রামের প্রবাদ পাইলাম । নিতান্ত অসমতল স্থানেই শ্যা স্থাপন করিয়াছিলাম। এদিকে কত কীট পত্ৰ আসিয়া আন্তে আন্তে আমার দেহে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিল। আবার পাতলা কম্বলের ভিতর দিয়া নিমন্থ কাঁটাগাছগুলি শরীরে বিদ্ধ হইতে লাগিল। তত্রপরি এক পদলা বৃষ্টি আসিয়া আমাদিগকে একেবারে ভিজাইয়া দিয়া গেল। এতগুলি অস্তরায়ের মধ্যে নিদ্রা যাওয়ার ছরাশা পরিত্যাগ করিয়া গাত্যোখান করিলাম। চারিটার সময়ই আবার পর্যাটনে বাহির হইয়া পডিলাম। আমাদের রাস্তাটীর পরিসর একফুটও হইবে কি না সন্দেহ। তাহাও আবার কৰা লহা ঘাস ও আগাছার পরিপূর্ণ। আমি লঠনের আলো জালাইয়া ভৃত্য ফ্রচুঙের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। দে আমার বোঝাটী লইয়া অগ্রে চলিতেছিল। বোঝার উপর আমার বন্দুকটী সংবদ্ধ করিয়া দিরাছিলাম। রাস্তার কতবার আমার পদস্থলন ঘটিয়াছিল. তাহার অন্ত নেই। এই ভাবে পথ চলিতে চলিতে, আমরা ষ্থন কুম্মাম উপত্যকার উপনীত হইলাম, তথন পূর্ব্ব-গগন তঙ্গণ তপনের হৈমছটার অমুরঞ্জিত হইরা উঠিতেছিল।

নবেম্বর ৯---

ক্ষাম স্বর্হৎ রঞ্জিৎ নদার একটা উপনদা। ইহা
সিঙ্লি শৈলমালা হইতে উভূত হইয়া উত্তর-পশ্চিম প্রাস্তে
বাধীন সিকিম ও ব্রিটশ রাজ্যের সীমা বিভাগ করিয়া
দিতেছে। ক্ষমামের দক্ষিণস্থ সমস্ত রাজ্য ব্রিটশ গবর্ণমেণ্টের
অধীন। তথনও নদাতে প্রবল প্রবাহ বর্তমান ছিল।
নদীর উপর একটি বংশ-সেতৃ নদীমধ্যস্থ স্বর্হৎ শিলাখণ্ডের
উপর সংস্থাপিত। তৃই দিকের পাহাড়ই ইহার অবলম্বন।
লেপ্চা ও লিমু জাতি এই নদার খাত হইতে শীতকালে
ক্সু-বৃহৎ মংস্ত ধরিয়া দার্জিলিঙ্ বাজারে লইয়া গিয়া বিক্রয়
করে। এ স্থানে প্রচ্ব শালরক বিক্রমান। ক্রমনিয় পর্বত-গাত্রে
কত এলাচি ও কার্পান বৃক্ষ আমাদের নয়নগোচর হইল।
স্বস্থালই তৃথন ফল-সংগ্রহের উপযোগী হইয়া রহিয়াছিল।
বৃহৎ বৃহৎ শক্তকেত্রের মধ্যন্থিত এক একটা বংশ-নির্ম্বিত

কুদ্র গৃহে বংশ-সংঘর্ষণে মর্কট ও ভরুক তাড়াইবার জন্ত প্রহরিগণ অবস্থান করিতেছিল। এই উপত্যকার এক প্রকার ব্রহদাকার বানরের বাস। ইহারা ক্রযক, সন্দিহীনা মহিলা ও পথিকদিগের ভীতি উৎপাদন করিয়া থাকে। একপ্রকার কুদ্রকার বানর আমাদেরও দৃষ্টিপথে পতিত হইয়ছিল। এই অত্যাচারী বানরগণের বধসাধনোদেশ্রে লেপ্চারা এক-প্রকার বিষাক্ত বৃক্ষমূল ভাত বা তরিতরকারীর সহিত মিশ্রত করিয়া ইতস্ততঃ'বিক্পিং করিয়া রাখে।

আমরা রুম্মামের দেতুটির নিকটবর্তী হইলে জন কুড়ি লোকের সহিত আমাদের সাক্ষাৎকার ঘটিল। সৌভাগ্যবশত: ইহারা আমাদিগকে লক্ষ্য করিতে পারে নাই। স্বল্পকাল বিশ্রামের দক্ষে সঙ্গেই প্রাতরাশ শেষ করিয়া লইণাম। তৎপরে দেশীয় পোষাক পরিত্যাগ করিয়া তিকাতীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিলাম। এখন আমরা গিরিপথে উর্দ্ধদিকে উঠিতে লাগিলাম। মিটোগাঙু গমনের বাকা আমাদের দক্ষিণে পডিয়া রহিল। এ স্থান অনেক মুগ ও বক্ত ছাগের বাদকুমি। গ্রামবাদীরা দরিত,—ইহারা এত শিকার করিবে কিলে! তাছাদের নিকট সর্বভদ্ধ ছাদশটী ক্ষুদ্ৰ বন্দুক ( Match-lock ) আছে কি না সন্দেহ। এখানে অনেক নেপালী উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। আমি এ স্থানে ক্তিপয় ব্ৰাহ্মণ ও ছত্ৰী দেখিতে পাইলাম। ুসাধারণত: হুগ্ধ ও মাখন বিক্রন্ন করিয়াই ইহারা জীবিকা নির্বাহ করেন। পর্বত-গাত্রে নির্দ্মিত মৃত্তিকা-বেদীর উপর কত্শস্কেত্র প্রতিষ্ঠিত দেখিলাম। এখানে বলদ দারা কেত্র কর্ষণ করা হইয়া পাকে। কিন্তু ভূটিয়াগণ চাষের জক্ত এরূপ মৃত্তি গা-বেদীও নিশ্বাণ করে না, লাঙ্গল ছারা ভূমি কর্বণও ইহারা ভাহাদের চির-বাবছত কোদালি ও ওক-বুক্ষ নির্শ্বিত তাক্ষ্ণ দণ্ড ছারাই চাষাবাদ করিয়া থাকে। কিন্তু এই প্রাচীন প্রথা অবলম্বনে অতি সামান্ত শস্ত লাভই ইহাদের ভাগ্যে বটিয়া থাকে। শিবুজাতি ক্রমাব্রে তিন বৎসর একই জমি চাষ করিয়া পুনরায় তিন বৎসরের জঞ তাহা ফেলিয়া রাখে; এই অবসরে ক্ষেত্রে আগাছা জন্মিল, সেগুলি দথ্য করিয়া ক্রেত্র পুনরায় চাষোপযোগা করিয়া লয়।

করেকটা সরলোরত শৈশ অতিক্রম করিয়া অবশেষে আমরা এক পর্বতিশৃঙ্গে আরুচ হইলাম। নিকটস্থ প্রস্তর-স্তুপ এ স্থানটাকে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছে। এ স্থানে দেবাদেশে ভূটিরা প্রভৃতি জাতি পূজা অর্পণ করিরা থাকে। এথান হইতে ধর্মদারেন উপত্যকা ও পার্ধবর্ত্তী প্রামসমূহের মনোরম দৃশ্র আমাদের নরনপথে পতিত হইল। উপত্যকার উপরিস্থিত আবাস-সৃহগুলি এক একটা বিচিত্র বিন্দুর স্থার দৃষ্ট হইতেছিল। এ স্থানটাকে পাহাড়িরাগণ 'মণিদারা' এবং ভূটিরারা চুটেনগঙ বলিরা থাকে। উভয়ের অর্থ—পবিত্র স্তুপ-শৈল। এথানে আমরা অল্পকণ দাড়াইয়া লিছ্দিগের নিকট হইতে ছই বোতল দেশীর স্থ্রা ও কিছু শাক-সজী ক্রয় করিয়া লইলাম।

বিশ্বদের আবাদ-গৃহের পার্শান্ত একটা সোজা রাস্তা ধরিরা আমরা চলিতে লাগিলাম। ইহাদের বাড়ার দল্পভাগে ভেড়ার থোঁরাড়, শৃকর বাঁধিবার স্থান, এবং চতুর্দিকে করেকটা চাগল গরু দেখিতে পাইলাম। লিম্বুদের বাড়াতে যে মোরগ দেখিতে পাইলাম, ভূটিয়াদিগের পালিত মোরগ অপেক্ষা এগুলি আকারে ক্ষুদ্রতব। পর্ব চলিতে চলিতে আমি ভূটিয়াদের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধ আলাপ আলোচনা করিতে লাগিলাম। সামান্ত সামান্ত কাজেইইহারা ঢাক বাজাইরা থাকে,—ইহা তাহাদের একটা বিশেষত্ব। ধনা হউক নির্ধান হউক প্রভ্যেকের বাড়াতে তিন চারিটা ঢাক থাকা চাই। স্বগ্রাম পরিত্যাগ কালে অথবা গ্রামে প্রত্যাগমন সময়ে ইহারা টাক বাজাইয়া থাকে। কাহারও বহির্গমন কালে তৎপুত্র-কন্তা ও পত্নী তাহার সন্ধানার্থ এক্রপ বাত্ত করিয়া থাকে। আবার গৃংস্বামী, স্বন্ধং গৃহত্যাগের প্রাক্তকালে ভজেপ বাত্তধনি করে।

পর্বতমালা অতিক্রম করিয়া আমর। অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ দেশে পৌছিলাম। এ স্থানের শাক-সজ্ঞী ও উদ্ভিজ্জের প্রাচুর্য্যই সমৃদ্ধির প্রমাণ। কোথাও নিবিড় বেতস-বন, কোথাও বৃহৎ বৃহৎ ফলের বাগান বিশ্বমান। স্থানটা যে ঈষৎ উষ্ণ, তাহা সহজেই উপলব্ধ হইল।

#### नरवश्वत्र >•---

সেদিন আমাদের যাত্রাকালে আকাশ মেবার্ত ও

দিঙ্মওল কুজাটকা-সমাছের ছিল। নদীতটস্থিত স্থউচ্চ
দেবদাক ও বৃহদাকার ফার্ণ রুক্ষ শ্রেণীর ভিতর দিয়া আমরা
পথ চলিতে লাগিলাম। নদীর সমগ্র তীরভূমিই বৃক্ককুঞ্জে
মপুর্ব ব্লিধানিক ক্রিয়াছিল। আবার পর্বত-শীর্ষ হইতে

কত জলপ্রপাত সবেগে প্রবাহিত হইয়া বৃক্ষ-শ্রেণীর

হি-পর্কতের গভার অরণ্যের ভিতর দিয়া পথ চলিতে চলিতে এক হণ্টাকাল পাহাড় ভাঙিয়া—'ঝিষ চুটেন'এ উপনীত হইলাম। এখান হইতে হি-গিরিবর্ত্ম আরম্ভ হইয়াছে। এ স্থান হইতে পশ্চিম সিকিম ও দার্জ্জিণিঙের মনোরম দৃশ্য নয়ন ভরিয়া দর্শন করিয়া লইলাম। চতুর্দিকের নিবিড় বনে বক্স শৃকর-যুথ সানন্দে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে, দেখিতে পাইলাম। আর সমস্ত বনটা যেন ওক-বীজ-ভোজী বানরের শক্ষে মুধরিত।

সন্ধ্যা প্রায় ছয় ঘটিকার সময় আমরা এক শৈল-শৃলে
উপস্থিত হইলাম। স্থানটী সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ৩০০০ ফিট
উচ্চ। অতঃপর আমরা কয়েকটী কুদু সরিৎ পার হইলাম।
এগুলি ঋষ নদার বক্ষে গিয়া আত্ম বিসক্ষন করিয়াছে।
অতঃপর কয়েকটী গোশালার ধারে পৌছিয়া আমি একটু
বিশ্রামের প্রয়াস পাইলাম। কিন্তু বিশ্রাম ভাগ্যে ঘটল কৈ!
বৃহৎ বৃহৎ জলোকা ফ্রতগতিতে অথচ যেন সমবেগে আমার
দিকে ধাবিত হইল। হকার সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন,
এগুলি মাসুষের মোজা-জামা ভেদ করিয়া মনুষ্য-দেহ
হইতে রক্ত মোক্ষণ করিয়া থাকে।

শক্ষ্যা চারি ঘটকার সময় শৈল-শিশ্বর হইতে আমরা অবতরণ করিতে আরম্ভ করিলাম। এস্থানে একটা প্রস্তর-স্তুপ অবস্থিত। তৎসংলগ্ন থর্কাকার বংশ-বনে ছিল্ল রক্তবন্ত্র দোহল্যমান দেখিলাম। ফুংচুঙ শৈল-দেবতার উদ্দেশে প্রার্থনা করিতে লাগিল—"হে দেব, আমায় শতায়ুঃ কর, আমায় শতায়ুঃ কর।" এ স্থানে আমরা জঙ্গলের একটা পরিষ্কৃত অংশে দীর্ঘায়তন ওকর্ক্ষ-মূলে রাত্রি যাপন করিলাম। ইহার কয়েক মাইল নিম্নেই 'লিঙ চাম' গ্রাম অবস্থিত। এখানে প্রচুর বিচুটিরুক্ষ জন্মিয়াছিল।

#### নবেম্বর ১১---

আকাশ মেঘাচ্ছর। একদিকে বৃষ্টি বৃষ্টিত হইতেছে, অপর দিকে সূর্যা কিরণজাল বিস্তার করিতেছে। ভূটিরাদের ভাষায় এরূপ আবহাওয়ার নামই "পূল্প-কৃষ্টি"। হি-প্রামের পার্য দিয়া আমাদের পথ। প্রামে ভূটিয়া, লেপচা ও লিশ্বর বসতি। লিশ্বরাণ অপেকারুত সমৃদ্ধ। মহিব

োলিত হল দ্বার। ইহারা ক্ষেত্র-কর্ষণ করে এবং জ্বাসিজ্জ উন্নত ভূমিতে ধান্ত বপন করে।

কালাই (বা কালাইত) নদীর করেক শত গজ উপরে একটা এলাচি-ক্ষেত্র আমাদের দৃষ্টি-গোচর হইল। কালাই নদী শীত-ঝতুতেও ভীষণ ধরস্রোতা। ইহা সিঙ্লি গিরি-বর্ম হইতে উদ্ভূত হইয়া দশ ক্রোশ পর্যান্ত কুটিল গতিতে প্রবাহিত হইয়া তাসিডিঙ্ শৈলের পাদদেশে স্বর্হৎ রঞ্জিৎ নদীতে আত্ম-বিস্প্র্জন করিয়াছে। নদীর উভয় কুলে বহুদ্র পর্যান্ত গ্রাম অবস্থিত। পাহাড়ের উপরিস্থিত গ্রামশুলি শৈলমালার হুইটা পক্ষের ভাষ শোভা পাইতেছে।

কালাই নদীর ছই দিকের ঢালু তীরে স্থ-উচ্চ বৃক্ষশ্রেণী বর্ত্তমান। নদা বক্ষ হইতে নিবিত্ব স্থানটী আপাত দৃষ্টিতে অগম্য বলিয়া মনে হয়। নদার উপর ছইটা রহৎ স্থূল বংশের সেতু প্রতিষ্ঠিত আছে। শ্রোতম্বিনীর মধ্যস্থিত প্রস্তবপশু এবং ছই পার্শ্বের ছটা প্রস্তর্বকলক সেতৃতীর অবলম্বন। মৎস্থ ধরিবার জাল রাখিবার জন্ম নদার অগভীর অংশে বহু দণ্ড প্রোথিত আছে। এ স্থানের সলিল-প্রবাহে প্রচুব স্থাছ মৎস্থ প্রাপ্ত হর্ত্বা যায়। লিম্ব বন্তীর পার্শ্বে নাডাগিসিগ নামক এক প্রকার বিষাক্ত বৃক্ষ দেখিতে পাইলাম। নদীর বন্ধ সলিলে মৎস্থাদি উপস্থিত হইলে, নদীতে এই বৃক্ষের পত্র নিক্ষেপ করিয়া ইহাদের শরীরে বিষ ক্রিয়া উৎপাদন পূর্বক সহজেই এগুলি ধৃত করা হয়।

্লিখুদিগের মধ্যে পঞ্চ শ্রেণীর পুরোহিত রহিয়াছেন।
তাঁহারা এহিক ও পারলৌকিক অন্নষ্ঠানাদি সম্পাদন করিয়া
থাকেন। ফেডাংবা, বিজুলা, দামি, বৈডাং এবং শ্রীজ্ঞা
নামে ইহারা পরিচিত। ফেডাংবাগণ ধর্ম্মক্রিয়া সম্পাদনের
সৌভাগা লাভ করিয়া থাকেন। ইহারা ভাগা গণনা
করিয়া ভবিষাৎ-বাণীও বলিয়া থাকেন। বিজুমাগণ
ঐক্রজালিক পূজা (Shamanic) সম্পাদনে শিক্ষালাভ
করিয়া থাকেন। উদ্ধান নৃত্যই ইহার প্রধান অঙ্গ। তৃতীয়

শ্রেণীর পুরোহিতগণ শুধু যাছবিভার ক্বতিত্ব প্রদর্শন করিয়া থাকেন। লোকের মুখ দিয়া তাহাদের শরীরাশ্রিত ভূত প্রেতকে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া ইহাদের একটা কার্যা।

বৈডাংগণ চিকিৎসা-ব্যবসায়ী। বৈডাং শব্দ সংস্কৃত বৈত শব্দ হইতে উদ্ভূত। প্রীজন্দ সম্প্রদায়ই পঞ্চবিধ পুরোহিতের মধ্যে সর্ব্বপ্রেষ্ঠ। ইহারা ধর্ম-গ্রন্থাদির ব্যাখ্যা, ধর্মাচার ও অমুষ্ঠানাদির বিবরণ পাঠ করিয়া লোকজনকে শুনাইয়া থাকেন। আমি বাঁহার নিকট হইতে এই তথ্য অবগত হই, ইনি শ্রীজন্দ সম্প্রদায়ভূক্ত হইলেও, অপরাপর চতুর্ব্বিধ পুরোহিতের শুণাবলাও তন্মধ্যে বর্ত্তমান ছিল। তক্ষ্মন্থই শিষ্দের নিকট ইহার অশেষ সম্মান প্রতিপত্তি। তাঁহাকে সকলেই স্বর্গীয় শুণসম্পন্ন বলিয়া মনে করিত।

কালাই নদার তার পরিত্যাগ করিয়া আমরা শৈল-পথে উর্দ্ধাদকে উঠিতে লাগিলাম। লখা লখা ঘাদের ক্ষেত্ত ও নিবিত্ নলবনের ভিতর দিয়া আমাদের পথ। এ স্থানে অসংখ্য বক্স বরাহ ও সজাক্ষর বাস। সজাক্ষ কলাই ও মূলা ক্ষেতে দৌরাজ্য করে, বিশেষতঃ এ স্থানের অধিবাসীদের প্রধান খান্ত শালগম এ:কবারে নিশ্ব,ল করিয়া ফেলে।

কালাই উপত্যক। ২ইতে প্রায় ৩০০০ ফিট উদ্ধে উঠিয়া আমরা কালাই ও রতঃ, নদার উভয় তারস্থ উচ্চ সমতল শৈলমালার উপরিস্থিত দূরবর্ত্তা গ্রামসমূহের মোহন দৃশ্র সন্দর্শন করিয়া লইলাম। আমাদের দিশ্বদিকে লিঙ্চাম গ্রাম। তাহাতে কতিপয় কমলালেবুর বাগান ও সংখ্যাতাত মারোয়া ক্ষেত্র অবস্থিত। আমরা একটি লিমুর বাসস্থানের নিকট দাঁড়াইলাম। কুলিরা, পাহাড়ের ফাটালে উৎপন্ন বন্ত পেঁয়াক্ষ আহরণ করিয়া লইল। তদ্ধারা ইহারা ব্যক্তনাদি রসনালোচক করিয়া থাকে। এই পেঁয়াক্ষ সাধারণ রস্থনের জায় আত্মাণবিশিষ্ট হইলেও ভন্মধ্যে রস্থনের অদ্ধিক তারতাও বর্ত্তধান নাই। মাংসের সহিত ব্যবহারে উহা অপূর্ব্ব আত্মাদ ক্ষুয়াইয়া থাকে, কিন্তু সল্পেক ক্ষিয়াত পৃষ্টি করিয়া ভোলে।



# মানব-বিজ্ঞান

(Anthropology)

গ্রীচিত্তরঞ্জন রায় বি-এ

#### মান্ব-বিজ্ঞানের উদ্দেশ্ত

টুএই। বিশাল ব্ৰহ্মাণ্ডে প্ৰত্যেকটি জিনিসেরই একটা ইতিহাস আছে। ইহা কি, কোণা থেকে এল, কি ছিল এবং কি করেই বা বর্ত্তমান অবস্থায় এসে পড়েছে, সেই জ্ঞানের কথাই আমি বলছি।

ঐ যে রাস্তার ধারে কুক্ত প্রস্তরের টুকরাটি পড়ে রয়েছে, বৈজ্ঞানিক কঠোর অমুসন্ধিৎসা ও অধ্যবসালের ফলে উহার ভিতর থেকে বে ইতিহাস বা তথা বের করে ফেলবে, তা অনেক উপন্তাস ও গল্পের চেয়ে অধিক আনন্দদারক। যদি তাহাই হয়, যদি মৃত মৃক প্রস্তর-খণ্ডের ইতিহাদ আমরা বৃদ্ধিবলে জেনে নিতে পারি, তবে জীবিত প্রাণীর ইতিহাস যে আরও স্থন্দর ভাবে ন্ধানতে পারবো, এবং তাহা যে আরও আনন্দদায়ক হবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি 🕈

অবতারণা। এখন দেখা যাক্, কি করে আমরা এ বিষয়ে অপ্রসর হতে পারি। বৈজ্ঞানিক প্রণালী ছাড়া এলো-মেলো ভাবে যদিও অনেক তথ্য অবগত হওয়া যায়, তথাপি জ্ঞানের দর্বোচ্চ দীমায় পোছিতে বৈজ্ঞানিক প্রণালী ভিন্ন গতাম্বর নাই; কেন না তদভাবে পর্য্যবেক্ষণ বেশী দুর অগ্রদর হতে পারে না। বিজ্ঞানের যুক্তি, তর্ক, পর্যাবেক্ষণ ও পরীক্ষার মাপকাটী নিম্নে প্রত্যেক তথ্যে অগ্রদর হওরাই প্রাকৃষ্ট উপার; এবং তন্ধারাই আমরা মানব-বিজ্ঞান বুঝে নিতে চাই। বিজ্ঞানের কাজ সত্যামুসরণ ও সত্যের আবিষ্কার করা। আমরা সত্যামু-সন্ধিংস্থ ; তাই আজ বিজ্ঞানের সাহায্য লইব।

যে বিজ্ঞানের সাহায্যে নৃতত্ত অবগত হওয়া যায়, তাহার নাম Anthropology বা নৃবিজ্ঞান বা মানব-বিজ্ঞান। এই প্রাণি-জগতে মানবই সর্বল্লেষ্ঠ জীব। এই মামুষেরও ুবিজ্ঞান মানবের গোটা ইতিহাস জ্ঞানবে। মানব-বিজ্ঞান একটা বৈজ্ঞানিক ইতিহাস আছে। মানব-মগুলীর গুধু আজিকার মানবের ইতিহাস নর, পর্বস্ত ক্রমবিকাশ একটা পোটা ইতিহাস বুঝিবার জন্তুই এই প্রবন্ধের লক্ষ্য করে সেই আদিম বুগ হতে আরম্ভ করে বর্ত্তমান কালের সকল মানবের ইতিহাস জানতে চেটা করবে।
ইন্ সমস্ত কালের—অতীত ও বর্ত্তমান, পৃথিবীর সমস্ত
অংশের সভা ও অসভা মানবের কথা জানবে। শুধু
তাহাই নর। ইহা মানবের দেহ ও মনের সকল তথা
জানতে চেটা করবে। দেহের সহিত মনের ঘনিট সম্বদ্ধ
রয়েছে; আবার পারিপাশ্বিক অংস্থার সঙ্গে দেহ ও মনের
বিস্তর সম্বদ্ধ রয়েছে; মানব-বিজ্ঞান এই বিষয়গুলাকে
বাদ দিতে পারবে না। এক কথার বল্তে গেলে, এই বলা
যার বে, ইহা সমগ্র মানব-সমাজের সর্ব্বপ্রকার ইতিহাস
জানুতে চেটা করবে।

এখন দেখা যাক্ এই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্ত কি ? উল্লিখিত বিষরগুলার দিকে নজর রেখে, মানবের উদ্ভবের সেই শুভ মুহুর্স্ত হতে আজ পর্যান্ত এর দৈহিক ও মানসিক বাহা বাহা পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়েছে, সেগুলার ধারাবাহিক একটা নক্সা তৈয়ার করে, বিজ্ঞানের বিশেষ জ্ঞানকে থিওরির (Theory) গগুতিত আবদ্ধ না রেখে, সর্ব্বসাধারণোপযোগী ব্যাপক কার্য্যকরী জ্ঞানে উন্নীত করণান্তর জগতের কল্যাণ সাধন করাই মানব-বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য। যে ক্রমবিকাশের প্রোতে মানব ভেসে চলেছে তার একটা ধারা জানবার উপার বাহির করাই মানব-বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য।

মানব-বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য শুধু জ্ঞানের জক্কই জ্ঞানাম্পদ্ধান, সত্যের জক্কই সত্যাম্পদ্ধান। ব্যবহারিক জগতে এই বিজ্ঞান কোন কাজে লাগ্রে কি না, সে বিষয়ে মানব-বিজ্ঞানবিদের কোন লক্ষ্য নাই। আমরা সত্যের অম্পদ্ধানে বহির্গত হয়েছি—সত্যের অম্পদ্ধানই আমাদের কাজ। কিন্তু প্রক্রত পক্ষে কি এই বিজ্ঞান ব্যবহারিক জগতে কোন কাজে আসবে না । তা নর। মানব-বিজ্ঞানবিদ যে তথ্য আবিদ্ধার করবে, সেই সত্য অক্সাক্ত বিজ্ঞানের মতই ব্যবহারিক কার্য্যে প্রয়োগ করা যাবে; এবং এই বিজ্ঞানের সত্যসমূহ প্রয়োগের ফলে মানবের প্রভৃত কল্যাণ সাধিত হবে। মানব-বিজ্ঞানের কাজ যথন মানব নিয়ে, তথ্য মানব সংক্রান্ত সকল বিষয়ের সহিত ইহার। কিছু না কিছু সম্বন্ধ রয়েছে। যাহারা মানব নিয়ে কাজ করবেন, তাহাদের এই বিজ্ঞানের তথ্যগুলা জানা নিতার্ভ আবশ্যক। বিশেষতঃ যাহারা সমাজনীতি,

রাজনীতি বা ধর্মনীতি আলোচনা করবেন, ভাঁহাদের মানব-বিজ্ঞানের সাহায্য লওয়া একাস্ত দরকার। এই বিজ্ঞানের সাহায্য না লইলে, তাঁহাদের প্রতি পদবিক্ষেপে कुलात मह्यावनाहे अधिक हत्तः, अवः छ। हता छ।हात्मत সাফল্য-মপ্তিত না হয়ে ধুলায় ধুসরিত হবে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ কিন্তু স্বদয়বান ও সহাস্থুতি-সম্পন্ন কোন লোক বিকারগ্রস্ত রোগীর হঃথে ছঃখিত হরে তার থেয়াল মত কুপথ্য দিলে, অজ্ঞাতদারে রোগীর অপকার করাই হয়। বিজ্ঞ চিকিৎসক কিন্ধ রোগ নির্ণয়াম্বর, রোগীর ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর দৃকপাত না করে, উপযুক্ত চিকিৎসা দ্বারা রোগীর অশেষ মঙ্গলের কারণ হন। মানব-বিজ্ঞানাভিজ্ঞ ব্যক্তিও ঠিক বিশেষ চিকিৎসকের ক্সার সমাজের উপকারের কারণ হয়ে পাকেন। পরস্ত ধার্মিক হৃদয়বান ব্যক্তি যদিও সমাজের হিতাকাঞ্চী, তথাপি অভিজ্ঞতার অভাবে সমাজের মঙ্গণ সাধন করতে যেয়ে অনেক সময় অমঙ্গল করে বসেন। অতএব যাঁহারা সমাজের তু:থে ছ:থিত হয়ে সমাজের মঙ্গল করতে যাবেন, যাঁহারা দেশের মঙ্গলের জম্ভ রাজ-নীতির চর্চা করবেন বা যাঁহারা মানবকে পাপ কার্য্যে লিপ্ত দেখে ছ:খিত হয়ে ধর্মের প্রচারে বহির্গত হবেন, তাঁদের মনে রাথতে হবে যে, গুধু হাদয় থাকদেই হবে না, তার সঙ্গে থাকা চাই প্রকৃত রোগ বা কারণ নির্ণয় করবার জ্ঞান, যার অভাবে অনেক সময় মলল করতে যেরে অমঙ্গল করে বসবেন।

আমাদের সমাঞ্জে ধর্মের নামে বছ কুসংস্থার বর্ত্তমান থেকে আমাদের উন্নতির পথে অবিরত বাধা প্রদান করছে। এই কুসংস্থার আমাদের আত্মাকে দৃঢ়ভাবে বন্ধন করে স্বাধীনতা হরণ করে ফেলেছে। যদি আত্মার স্বাধী-নতাই মানবুজীবনের লক্ষ্য হয়, তবে এই সকল বন্ধন যত কমে ততই মলল। মানব-বিজ্ঞান এই বন্ধন পুলে ফেলতে অনেক সাহায্য করবে।

মানব-বিজ্ঞানের আলোচনা করলে কি উপকার হতে পারে, তাহা সংক্রেপে বগতে গেলে এই বলা যার যে, ইহাতে আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্র বন্ধিত হর, কুসংস্কার দূর হর, মানবের সকল অমুষ্ঠানপ্রলা অসম্পান্ন করা যার, নভেল নাটক পড়ার আনন্দ পাওয়া যাব, মানবের প্রতি মানবের প্রীতি বর্দ্ধিত হয় এবং ভগবানের উপর বিখাস দৃঢ় হয়।

মানব-বিজ্ঞান অল্লদিনের বস্তু। যদিও ইহা এখনও মাতৃগর্ভে অবস্থিত বল্লেই চলে, কিন্তু ইহার প্রসারতা দিন দিন বর্দ্ধিত হচ্ছে। ইয়োরোপ ও আমেরিকায় এর চৰ্চ্চা ক্ষতগতিতে বন্ধিত হয়ে যাচ্ছে এবং ইহার জন্ম তাহারা অকাতরে অর্থ ব্যয় করছে। তাহারা বুঝেছে যে, ইহার চর্চা মানবের একাস্ত আবশ্রক। শাসন বিভাগে ্ইহার উপকারিতা দর্শনে ভারতবর্ষে অনেক ইংরেজ সিভি-লিয়ান ইহার বিষয়ে অনেক চর্চা করেন। ভারতবর্ষের মধ্যে শুধু বাঙ্গালা দেশে স্বর্গীয় স্তর আশুভোষ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টার কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ে পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপার্টমেন্টে সম্রতি এই বিজ্ঞান পড়াবার জন্ত বি এস্সি, এম-এ, এম-এদসি ক্লাস খোলা হয়েছে। আজকাল লোকের দৃষ্টি এই দিকে একটু আরুষ্ট হয়েছে। সম্প্রতি I. C. S. পরীকায় এই বিষয়টী পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়েছে। এই পরীক্ষার সুবিধার জ্ঞা সন্তবত: বাঙ্গালায় ও অঞ্চান্ত প্রদেশের কলেজ সমূহে ইহার ক্লাদ থোলা হবে। ভারতবর্ধ মানব-বিজ্ঞান চর্চার উপযুক্ত ক্ষেত্র। এখানে ইহার আলোচনা যত হয় দেশের পক্ষে ততই মঙ্গণ।

#### ' মানব-বিজ্ঞানের আলোচা বিষয়

যে ক্রমবিকাশের ধারা জানবার জক্ত আমরা অগ্রসর ্হয়েছি, তাহা জানতে পারা সহজ নয়; কারণ, মানব-জীবন জটিলতায় পূর্ব। সেই জন্ম তাহার সম্বন্ধে জানতে হলে তাহার প্রত্যেক খুঁটিনাটি আমাদের প্রথমে জানতে হবে। অতএব মানব-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় বিশাল ও বিস্তৃত। মানবের দেহ মন সম্বন্ধে যত বিষয় এবং মানবের চিন্তা ও কর্ম-প্রস্ত যত বিষয় আছে, তাহা সকলই এই বিজ্ঞানের গণ্ডীর ভিতর এসে পড়ে; কিন্তু এলোমেলো ভাবে সকল বিষয় জানতে গেলে আমাদের আমাদের শৃত্যলার সহিত কোন স্থবিধা হবে না। মানব-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় অগ্রপর হতে হবে। কি কি, তাহার একটা মোটামুটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে श्राप्त हरेग।

১। প্ৰাক্ ইতিহাস—(ক) শিল্পতত্ত্ব (technology) (Pre-history)(খ) চিত্ৰকণা(Art)

- ২। ভূতৰ-- (ক) ভূ-বৃত্তাস্ত (Geology)
  - (খ) ভুগোলবিস্তা (Geography)
- ৩। প্ৰাণিতস্ব—( ক ) প্ৰাণিতস্ব—( Zoology )
  - (খ) প্রাচীন জীবজন্ধ বিষয়ক বিজ্ঞান— (Palaeontology)
  - (গ) দেহতত্ব—( Anatomy )
  - ( ব ) মনস্তৰ—( Psychology )
- 8। জাতিতত্ব (ক) সমগ্র মানবজাতি সমূহের বিবরণ—
   ( Ethnography )
  - ( খ ) মানবজাতির মূল বিভাগ ও পরস্পার সম্বন্ধ বিষয়ক বিজ্ঞান—

    ( Ethnology )
- ে। সমাজভত্ত—(ক) সর্বপ্রকার সমাজের বিবরণ।
  - ( থ ) সামাজিক সম্বন্ধ---
  - (গ) সমাজের আইনকামুন, আচার ব্যবহার, রীতি নীতি ইত্যাদি—
- ৬। ধর্মাতত্ত—(ক) সর্ব্বপ্রকার ধর্মোর বিবরণ।
  - ( ধ ) ব্ৰত, পূজা, উপাসনা ইত্যাদি,—
  - (গ) ব্রতক্থা, পৌরাণিক আথ্যায়িকা, গল্প ইত্যাদি।
- । ভাষাতত্ত্ব—প্রধান প্রধান ভাষা সমূহ এবং তাহাদের
   । সম্বর ।
- ৮। আত্মতত্ত্ব—আধ্যাত্মিক জ্ঞান, দর্শন, যোগ, সম্মোহন বিজ্ঞা (Hypnotism) মানসিক চৰ্চচা (Psychic culture) ইত্যাদি।

উপরিউক্ত বিষয়গুলা যদিও ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, তথাপি, এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে বে, প্রত্যেকটির সহিত প্রত্যেকটির সম্বন্ধ রয়েছে। কেবল স্থবিধার জন্ম আমরা প্রত্যেকটি বিষয় পৃথক ভাবে আলোচনা করেছি।

প্রথমত: আমাদের জানতে হবে মানবের কথন জন্ম হয়েছে। ইতিহাসে তাহার কোন কথা লেখা নাই। ইতিহাস বড় জোর ১০।১৫ হাজার বৎসর অতীতের কথা বলতে পারে। কিন্তু তাহারও পূর্বে যে মানব ছিল, তাহার সব কথা আমরা জানব কি করে? আুমরা ঐ প্রাক্ ইতিহাস জানতে পারি তৎকাশীন মানবের মি্মিত জব্য-

নামগ্রী ও চিত্রকলা হারা। আর জানতে পারি তৎকালীন মানবের কহাল হারা; এবং মানবের বরস নির্ণন্ন করতে পাঁনির মাটির শুর দেখে। সেই জন্তই আমাদের প্রাক্-ইতিহাস, ভূতত্ব ও প্রাণিতত্ব জানতে হবে। একখানা অস্থি, প্রান্তর বা একটা চিত্র দেখে কি করে প্রাক্-ইতিহাস জানতে পারবো, তাহা পরে বর্ণিত হবে।

তার পর আমাদের জানতে হবে পৃথিবীর সকল জাতির কথা। শুধু বর্ত্তমানের নর, অতীতেরও সমগ্র জাতির কথা জানবো। প্রত্যেক জাতির দৈহিক গড়নে একটা বিশেষত্ব আছে; দেই দৈহিক গড়নের বিশেষত্ব বৃরতে হলে আমাদিগকে প্রাণিতন্ত্ব, প্রাচীন জীব-বন্ধতন্ত্ব, ও দেহতন্ত্ব জানতে হবে; এবং মেপে-জুকে কি করে এক জাতি হতে অন্ত জাতিকে চিনতে পারা বার, তাহাই শিখতে হবে। মন্তকেব খলি, গারের রং, চুল, দৈহিক গড়ন ইত্যাদির ভিতব অনেক বিশেষত্ব লুকান বরেছে।

মানবেব জন্মস্থান কোথার এবং এক জ্ঞাতির সহিত অন্ত জাতিব কি সম্বন্ধ, তাহা আমাদের জানতে হবে। আজ পৃথিবীর প্রায় সমস্ত অংশেই মানব দেখতে পাই। মানব কি চিরকাল সেই সেই স্থান হতে বর্দ্ধিত হয়ে বর্ত্তমান অবস্থায় এসে পডেছে, অথবা এক স্থান হতে জন্মগ্রহণ করে' পরে বংশবৃদ্ধির দরুণ ও অন্ত কোন প্রাকৃতিক কারণে পৃথিবীর চারিদিকে ছড়িরে পড়েছে ? আম্বর্য় দেখতে পাই যে, ধবাপুষ্ঠ অনববত পবিবৰ্ত্তিত হতেছে— আজ যে স্থানে গাঁগর, পূর্বে সেই স্থানে হয় ত দেশ ছিল; এবং স্মাজ যেখানে স্থল, সেই স্থানে হয় ত সাগর ছিল! আমাদের বাঙ্গালা দেশ বহু পূর্ব্বে সাগর-গর্ভে ছিল। এবং আমরা বালালী চিরদিন এই স্থানে ছিলাম না, অক্স কোথাও হতে এসেছি। অভএব আমরা দেখতে পাচ্চি বে. প্রাকৃতিক পবিবর্ত্তনের ফলে মানব এক স্থান হতে অন্ত স্থানে যেতে বাধা হয়। আমরা যদি এই প্রাকৃতিক কারণগুলি জানতে পারি, তবে মানবের গতিবিধি জ্ঞানবার অনেকটা স্থাবিধা হয়; এবং তাহা লক্ষ্য করে আমরা জানতে পারবো মানব প্রাণম কোন স্থান হতে জন্মগ্রহণ করে চারিদিকে ছড়িরে পড়েছে। এই সব জানতে হলে আমাদের ভৌগোলিক জ্ঞান আইরণ, করতে হবে—অতীত ও বর্ত্তমানের প্রধান প্রধান সহর—দেশের জলবার্—নদনদী—সাগর ও ছলের জবস্থান—জীবজন্ত ও উদ্ভিদ—খান্ত, পোবাক, বাসস্থান, মানবের পেশা—কাজ করবার যন্ত্রাদি—যাতারাতের স্থবিধা অন্থবিধা—কোন জাতি কর্ত্তক কোন জাতি পরাভূত—ব্যবসা বাণিজ্য—আচার ব্যবহার—রাজনীতি ইত্যাদি বিবরে জ্ঞান আমাদের থাকা চাই।

বিভিন্ন দেশের ভাষার আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই বে, অনেক পুরাতন শব্দ আছে যাহা প্রান্ধ অনেক দেশের ভাষার মধ্যে দেখা যার। কোন কোন শব্দ হর ত অনেকপ্রণি ভাষার মধ্যে দেখতে পাই; আবার কোন কোন প্রতি দেখতে পাই কম সংখাক ভাষার মধ্যে। বিদ এক জাতি এক হান হতে জন্ম নিরে পরে চারিদিকে ছড়িরে পড়ে থাকে; তবে ছড়িরে পড়বার পূর্বেবে বে শব্দ ভাষারা ব্যবহার করত, তাহা পরবর্ত্তী বিভিন্ন ভাষার মধ্যে দেখতে পাওরা সম্ভব। এবং ছড়িরে পড়বার পরে যে সকল শব্দ প্রত্যেকটা শাখার মধ্যে উত্তব হরেছে, তাহা এই সকল শাখার মধ্যে দেখতে না পাওরাই সম্ভব। এক ভাষা হতে শব্দ ধার করে নিলে শুধু অল্প ভাষার সেই শব্দ পাওরা সম্ভব। ভাষার আলোচনা করে আমরা অনেকটা অনুমান করতে পারি বে, কোন্ জাতির সহিত কোন্ জাতির সহব্ধ রহিরাছে।

তাহার পর আমাদের সমস্ত রকম সমাজের সংবাদ নিতে 
কবে : এবং তাহাদিগকে বিশ্লেবণ করে তাহার ভিতর 
ঐকা-স্ত্র বের করতে হবে। কেন মানব সভ্যবদ্ধ 
হরে বসবাস করে ? কেমনে পারিবারিক জীবন গঠিত 
হরে উঠে, কেমনে সমাজ গড়ে উঠে এবং কেমনে রাষ্ট্র 
প্রতিষ্ঠা হয় ? বিবাহ, আইন-কাম্মন, আচার ব্যবহারে 
কিরূপে উৎপত্তি হরেছে ? সামাজিক সম্বন্ধ কি করে গড়ে 
উঠে ? এই সব বিষয় আমাদের জানতে হবে।

দর্ম প্রকার ধর্মের বিবরণ, ব্রত, পূজা, পৌরাণিক আখ্যাদ্বিকা, গৃন্ধ ইত্যাদি জেনে, আমরা জানতে চেষ্টা করব কি করে ধর্মের উৎপত্তি হল এবং মানবের সহিত ধর্মের সম্বন্ধ কি ?

্ সর্ব্ধশেষে আমরা জানতে চেষ্টা করব আত্থা কি 🕈 নিজেকে জানা মানব-বিজ্ঞানের শেষ কথা।

# চণ্ডীদাস

### শ্রিহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

( নামুর ও ছাতনা )

"নাহুরের মাঠে

পাতের কুটীর

নিরজন স্থান অতি।

বাস্থলী আদেশে ।

চণ্ডীদাস নিভি

ভজন কররে তথি<sup>\*</sup> ৷

ইহা চণ্ডাদাসের লেখা কি না জানি না, তবে চণ্ডীদাসের পদাবলীতেই পাওয়া গিয়াছে। অনেকে বলেন—

"নামুরের মাঠে

হাটের নিকটে

वास्त्रनी देवनस्त्रं यथा।

বাহুলী আদেশে

চণ্ডাদাস নিভি

ख्कन करस खर्था<sup>®</sup> ॥

ইহাও না কি পদাবলীতেই লেখা আছে। শেষোক্ত পদে বোধ হয় দেবতা বাস্থলী ও ডাকিনী বাস্থলী ছই জনেরই কথা আছে। বাস্থলী মন্দিরের ধ্বংসন্ত পের নিকটে পূর্ব্বে গ্রাম ছিল না, গ্রামের বাহিরে ঐ যারগার হাট বস্তি। এখনো সেখানে হাটতলার শিবের ভালা মন্দির পড়িরা আছে।

নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশর শ্রীপণ্ডের লোক, এবং তিনি মহাপ্রভাব সমসাময়িক। ১২৬৮ সালের আগে নামুরের মত শ্রীপণ্ড, কান্দরা প্রভৃতি ও বীরভূমের এলাকার ছিল, পরে বর্জমানের সামিল হইয়াছে। শ্রীপণ্ডকে নামুরের প্রভিবেশী বলা যাইতে পারে, কারণ উভয়ের দূরত্ব বেশী নহে। সরকার ঠাকুর মহাশর চণ্ডীদাস-বন্দনার নামুরের উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব চারশোবংসর আগে নামুরের ধবর পাওয়া যাইতেছে।

"ব্দর ব্দর চণ্ডীদাস দরামর মণ্ডিত সকল ওপে। অমুপম যা'ক যশ রসারন গাওত ব্দগত ব্দনে॥ নামুর গ্রামেতে নিশা সময়েতে বাস্কলী প্রসর হইরা। রাই-কামু গুঁতু নওল চরিত কহরে নিকটে গিয়া॥

ধুবনী মহিমা সীমা জানাইল ধন্ত দে বাগুলী দেবী। নরহরি কহে পাইল ছলহ প্রেম চণ্ডীদাস কবি"॥

এই পদ নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশরের রচিত। কবি রারশেশ্বর এবং তরুনীরমণ প্রান্থ মহাপ্রভুরু সমরেই বর্জমান ছিলেন। কাটোরার বহুনাথের লেখা "সংগ্রহ তোবণী" নামে একখানা পূঁথি পাওরা গিরাছে। "চঞ্জীদাস— (সহজিরা)" প্রবদ্ধে এই পূঁথি ও বহুনাথের পরিচর দিরাছি। বহুনাথ খেতুরীর মহোৎসবের সময় (১৫০৪ শকালার) বর্জমান ছিলেন; তিনি 'সংগ্রহ তোবণীতে' রারশেখর ও তরুণীরমণের নাম করিরাছেন। যদি ধরিরা লওরা বার, বইখানি খেতুরীর মহোৎসবের পরের লেখা, তাহা হইলেও বীকার করিতে হয়, রারশেখর ও তরুণীরমণ প্রান্থ সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করিরাছিলেন; অর্থাৎ পরের পূঁথিতে নাম উল্লেখের মত নাম-যল তথন জাহাদের হইরাছে। এই রারশেথর ও তরুণীরমণের রচিত চঞ্জীদাস-বন্ধনা পাওরা গিরাছে। ছইটা পদই এখানে ভূলিরা দিলাম—

(>)

"নামুর সরসিজ বিজকুলইন্দু।
পীরিতি রসাল গীত মাধবী বন্ধু॥
রামীনী সন্ধিনী প্রেমরসভোর।
অমুখণ সঁওরণ যুগল কিশোর॥
যা'ক অমির গীত গন্ধীরা মাহ।
রার স্বরূপ সঞ্জে রস নিরবাহ॥
রাতি দিবস শ্রুতি ভক্ত করু পান।
কলিযুগ পাবন প্রেম নিধান॥
চঙীদাস পদ পরব আন।
রারশেধর তন্ধু দাস অমুদাস॥

( )

শসহন্দ পীরিতি জানিবে কে।
বাস্থলী বাহারে জানাঞ্ছে।
রজনী সাজনী নাম্বরে গিরা।
করে করে বাঁধি রামীরে দিয়া।
সহন্দ শুলন কথাটা কহে।
যজন যাজন যেমতি হয়ে ॥
তিনের সহিত তিনের মিলা।
তিনকে লইয়া তিনের থেলা॥
তিন যে ভূবিল ছয়ের মাঝ।
ছয়েতে মাতিল কহিতে লাজ॥
রসের সাগরে উঠিল ঢেউ।
তক্ষণীরমণে দেখেবা কেউ॥
"

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রঁথিশালায় একথানি পুরানো প্রঁথি
আছে। তাহার পত্রাক্ষ বোধ হয় তিরিশের বেণী হইবে না,
এবং তার বয়স মাত্র এক শত বৎসরের কাছাকাছি। সহজ্ঞ উপাসনার নানাবিধ তম্ব লইয়া পুঁথিধানি রচিত, কিন্তু
প্রসন্ধত ইহাতে তরুণীবমণের ভণিতায়্ক কয়েকটা কবিতা
আছে। এই জন্ত পুঁথিশালায় কর্তৃপক্ষ পুঁথিধানি
ভালয়পে চামড়ার বাঁধাই দেওয়াইয়া অতি যয়ে রাথিয়াছেন।
রায়বাহাছর ডাঃ শ্রীয়ৃক্ত দীনেশচন্দ্র সেন এবং পঞ্জিত
বসম্ভরঞ্জন বিশ্ববল্পত মহাশয় পুঁথিধানি আভোপাস্ত দেথিয়া
কয়েকটা প্রয়োজনীয় অংশ লাল পেন্সিলের দাগে চিক্তিত
করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের অমুমতি অমুসারে পুঁথির
একাংশ উদ্ধৃত করিতেছি। এই অমুমতি দানের জন্ত তাঁহাবা
ভামার ধন্তবাদভাজন।

পুঁথির কবিতাংশের বিষয়—তরুণীরমণ বলিতেছেন যে চণ্ডীদাস নকুলক্ষে এই ভজন শিক্ষা দিয়াছিলেন—

> "শুন শুন রসিক ভকত বন্ধু জন। চণ্ডীদাস নকুলে দিলেন প্রেমাঞ্জন"॥

কিক্সপে ইহা ঘটিয়াছিল, পুঁথিতে প্রদক্ষত তাহারও উল্লেখ আছে। ।

> "त्रीमो त्रकेषिकनी महत्र हखीषांत्र श्रीछ । नकूरम नुकारेण त्राब्ध नुकारेरछ हिछ ॥

রাজা কহে বাণীভূল্য বিধান চঙীদাস।
সর্বদেশে পূজনীয় নাহি তার হাস।
আমার পণ্ডিত ভিঁহো বিল্লাশিরোমণি।
সকল করিল নাশ রামী রজকিনী॥

রিহত হইরা আছে বিজ চণ্ডাদাস।
নকুলে ডাকিরা রাজা করের সন্তাব॥
সভামধ্যে রাজা কছে শুনহে নকুল।
চণ্ডাদাস বিনে আমি হরেছি আকুল॥
রহিত করিছ তারে ধুবনী ছাড়িতে।
তভু না ছাড়িল চণ্ডাদাস কোন মতে॥
উদ্ধার করিব তারে পতিত হইতে।
যাওহে নকুল চণ্ডাদাসের সাক্ষাতে॥
ব্রাহ্মণ মঞ্ডলী করিব অন্তমতি লইরা।
চলিল নকুল মনে হরষ হইরা॥

"নাহড়" গ্রামেতে বাস্থনীর ঈশান কোণেতে।
চণ্ডীদাসের বাসঘর আছরে সেথাতে॥
রামী রজ্ঞকিনীর ঘর সেথান হইতে।
দক্ষিণেতে এক পোয়া নিকট সাক্ষাতে॥"

পুঁথির বানান আমি বজার রাখি নাই, কেবল "নাগ্রড়" কথাটা অবিকল রাখিয়াছি। ইহা নাহুর নামের লিপিকর-প্রমাদ'বলিয়াই মনে হয়। কিয়া লিপিকরের য়ানীর উচ্চারণই, হয় তো ঐরপ ছিল। নকলের পর নকলে ইহার অক্ত পরিবর্জনও কিছু হইয়া থাকিবে। কিছু পুঁথিখানিকে অবিশাস করিবার কোনো হেতু নাই; কারণ, ইহাতে সহজ্ব সাধনের অনেক গোপনার তত্ত্ব আছে; এবং শেষের দিকের ছল ও ভাষার তর্মণীরমণের হাতের পরিচয় স্বস্পাই। শেষ পর্যাক্ত চণ্ডাদাসের কি হইল, পুঁথিতে তাহার কোনো উল্লেখ নাই। আছে—রাজার কথা শুনিয়া নকুল চণ্ডাদাসের কাছে গিয়া সব কথা বলিলেন। চণ্ডাদাস উত্তর দিলেন আমি দেহ, সে প্রাণ, দে আমার সর্বস্থ। আমি তাহাকে ত্যাগ করিতে পারিব না। তবে তুমি রামীর নিকট যাও। সে যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিব। নকুল রামীর নিকট গোলেন।

হইরাছেন। রামী সমস্ত শুনিরা নকুলকে অর্জরাত্তে একা আসিরা দেখা করিতে বলিল। নকুল সে কথা রাজাকে জানাইরা অর্জরাত্তে চণ্ডীদাস ও রামীর নিকটে গেলেন। ভাঁহারা নকুলকে সহজ্ঞ ভঙ্গনের সমস্ত নিগৃঢ় তত্ত্ উপদেশ করিলেন।" তক্ষণীরমণ বলিতেছেন—

"চঞ্জীদাস নকুলকে যাহা শ্লোকে শিক্ষা দিলা। আপনা বুঝিতে কিছু প্রচার করিলা"॥

ভক্ষণীরমণ একটা নৃতন কথা বলিয়াছেন,—নামুরের নিকটেই কোথাও এক রাজা ছিলেন, যিনি চণ্ডীদাদের পঞ্চামী, বা সপ্তগ্রামী, নবগ্রামী সমাজের সীমানায় অবস্থিতি করিতেন। চণ্ডীদাস তাঁহার সভাপতিত বা সভাকবিছিলেন এবং রাজা ধোপানী সল ছাড়াইতে চণ্ডীদাসকে "রহিত" করিয়াছিলেন। অসুমতি লইয়া আহ্মণ-মণ্ডলী করার কথায় সন্দেহ হয়—রাজা চণ্ডীদাসের অ্বজাতি ছিলেন না। "প্রবাসী"র অগ্রহায়ণের "নামুর" প্রবিদ্ধে আমরা কীর্ণাহারের কিছিন রাজার কথা উল্লেখ করিয়াছি। কীর্ণাহার গ্রাম নামুরের মাত্র ছই মাইল উত্তরে। হইতে পারে—তক্ষণীরমুণ এই রাজারই উল্লেখ করিয়াছেন। পরে কিলগির বাঁ কিছিনকে মারিয়া কীর্ণাহার দথল করেন এবং শেষে বেগ্যের বাাপারে চণ্ডীদাসকেও হত্যা করেন।

ভক্তিরত্বাকরের নরহরি চক্রবত্তী মহাশন্ন প্রায় ছই শত .
বংসর পুর্বে চণ্ডাদাস ও তারার নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁর শিখিত চণ্ডাদাস-বন্দনায় আছে—

শ্মরি মরি কি রীতি পীরিতি রস শশধর

তারা সহ কো করু ওর।

বির**চয়ে শশিত** গীত শুনইতে ইহ অধিশ শুবন নরনারী বিভোর ॥"

বীরভূমের নামুর পলা অনেক দিন হইতে চণ্ডীদাস ও রামীর প্রবাদ লইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রায় চারি শত বংসরের খবর আমরা দিলাম। নামুর যে আরো পুরাতন, সে প্রমাণ আমরা পুর্বোক্ত নামুর প্রবন্ধে দিয়াছি। বাদালায় আৰু পর্যান্ত দিতীয় নামুরের অক্তিদ্ধ আবিষ্কৃত হয় নাই।

বাক্ড়া জেলার ছাতনা গ্রামে চণ্ডীদাসের অবস্থিতি সহক্ষে করেকটী প্রবাদ আছে। এমন কি চণ্ডীদাসের ভাই দেবীগাসের বংশধরেরাও না কি আজিও সেথানে বর্ত্তমান আহেন। ছাতনার প্রধান দাবী বাস্থলী দেবী। তল্তোক্ত

ধ্যানের সঙ্গে মিলাইয়া তিনি না কি আসল বাস্থ্যী এপে পরিচিতা হইয়াছেন। কিন্তু বাসুলী বধন বৌদ্ধ দেবতা, ধর্মচাকুরের আবরণ দেবতা, আবার হিছর ঘরে তিনিই मनगठ थी, उथन वानानात्र श्राठीन य काटना वोक वा হিন্দু-প্রধান পল্লীতে তিনি থাকিতে পারেন। মন্দির ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে বাস্থুলীর অন্তিম্ব ত লোপ পাইয়া-ছিল, কিন্তু গ্রামদেবতার পূজা তো আর বন্ধ থাকে না। তাই রাজভয় তথা মুসলমানের অত্যাচার-ভয় কাটিয়া গেলে মন্দিরের ভিটা হইতে যে কোনো একটী মূর্ত্তি পাইরা তাহাকেই বাস্থলীরূপে খাড়া করা হইয়াছিল । পুৰক নিজের বিভাবুদ্ধি মত মূর্ত্তির একটা ধ্যান তৈরী করিয়া লইয়াছেন। অমুষ্ট্রপ-ছন্দে প্লোক রচনা দেকালে একটা বেশী কথা ছিল না, একালেও নছে। স্বতরাং ঐ অসংস্কৃত ধ্যানই সপ্রমাণ করিতেছে যে, বাস্থণী নামুরের গ্রামদেবতা ছিলেন, এবং তাঁহারই শ্বতি বর্ত্তমান মূর্ত্তিতে আরোপিত রহিয়াছে। গ্রামের লোক মূর্ত্তি পাইয়া আর পণ্ডিত না ডাকিয়া নিজেদের মধ্যেই একটা ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিল।

নাম্বের সঙ্গে ছাতনার প্রবাদের একটা শুক্তর পার্থক্য আছে। সে প্রবাদ চণ্ডীদাসের মৃত্যু সম্বন্ধীর। নাম্বের চণ্ডীদাসের তিরোভাবের যে প্রবাদ প্রচলিত রহিয়াছে, প্রান্ন আড়াইশত বংসরের পুরানো হাতের লেখা পুঁথিতে তাহার সমর্থন পাওয়া যাইতেছে। গত ১০২৬ সালের ২য় সংখ্যক পরিষৎ পত্রিকায় মহামহোপাখ্যায় ব্রীষ্ট্রক হরপ্রসাদ শাস্ত্রা এম-এ, সি-আই-ই মহোদের ভিত্তীদাস' শীর্ষক প্রবন্ধে করেকটী কবিতা উদ্ধৃত করিয়া মন্তব্য দিয়াছিলেন—পুঁথিখানি ছশো আড়াইশো বৎসরের পুরানো। কবিতাগুলির মর্ম্ম—

চিণ্ডীদাস রামীকে লইরা কোনো রাজবাড়ীতে গান করিতে গিরাছিলেন। রাজার রাণী গান শুনিরা মুগ্ধা হইরা চণ্ডীদাসকে কামনা করেন এবং সাহস-পূর্বাক রাজাকে সে কথা বলেন। রাজা রাগিরা চণ্ডীদাসকে বথের আদেশ দেন। একটী হাতীর উপরে চণ্ডীদাসকে কাছি দিরা কিনুরা বাধিরা হাতীকে জোরে চালাইবার আদেশ দেণ্ডিরা হয়। ইহাতেই চণ্ডীদাসের প্রাণ-বিরোগ ঘটেশ কিন্তু তংপুর্কেই রাণীর মৃত্যু হয় এবং রামী রাণীর পারের উপর পড়িরা কাঁদিতে থাকে। ্ শৃতন্ত্র শৃতন্ত্র কবিতার বেগমের উব্জি, চণ্ডীদাসের উব্জি এক রামীর উব্জিমুলক কথা আছে। বেগম—

"পার্চ্ছার বেগম" ও 'রাণী' বিশেষণে, এবং রাজা---গৌড়েশ্বর, মহীপতি, নূপচুড়ামণি প্রভৃতি আখ্যায় বিশেষিত হইরাছেন। "রাক্বাহে যবন জাতি" বলিরাও উল্লেখ আছে। গৌরবে গৌডেশ্বর নাম সেকালের কবিতার যত্ত-তত্ত্ব পাওরা যার। অতি ছোট জমিদারও প্রতিপালিতের নিকট গৌড়েশ্বর অভিধান পাইয়াছেন। অনেকের আবার এক গৌড়েখরে ভৃপ্তি হয় নাই,---ভাঁহারা পঞ্-গৌড়েশ্বর নাম দিয়া কবিছ করিয়াছেন। স্থতরাং কীর্ণাহারের কিলগির খাঁও ঐ নাম পাইতে পারেন,—দুসমনকে কে না ভরায় ৷ কিমা কবিতা-ঋলি ভিন শত বৎসরের পরের লেখা, কি লিখিতে কি লিখিয়াছে। অথবা কিলগির গৌড়েখরের দরবারে নালিশ कतिया छ औषाम-वर्धत अञ्चलि आनाहेशाहित्मन । श्रवाप ় লে কথা ভূলে নাই। হয় তো কিলগিরের বদলে গৌড়েখরের नामिटारे व्यवाप क्षारेबा शिवाहिन। পরবর্তী কবি সেই কথাই লিখিয়া গিয়াছেন। বেগম ও রাণী একজনই হইতে পারেন। কারণ সেকালে অনেক সৈনিক বা ধর্মপ্রচারক মুসলমান এদেশে আসিয়া ছলে বলে জমিদার হইরা বসিবার পর বিবাহ করিত। টাকার জোরে বড় অঞাতি-ঘরে বিবাহ হওয়া সম্ভব ছিল, তথাপি অনেকে জ্বোর পূর্বক হিন্দু নারীকে মুসলমান বানাইরা বিবাহ করিত। নানা কারণে অনেকে ইচ্ছা করিয়াও জাতি দিত। কিলগিরের এইরূপ বেগম বা রাণী থাকা বিচিত্র নহে। হয় তো সে কোনো সহবিদ্বার মেয়েও হইতে পারে। মোটের উপর চণ্ডীদাসের অপমৃত্যু বিষয়ক যে প্রবাদ নামুরে প্রচলিত আছে, প্রার আড়াই শত বংসর পূর্বে দেশের লোক সে প্রবাদ জানিত। ইহা এ কালের রচা কথা নহে। নামুর चौर्याशादात्र व्याप-छ, প কেছ হালে তৈরী করে নাই।

বেষন লোকে গৌরব করিরা বলে "বাঁকুড়ার গান্ধী"
"বারভূমের রামপ্রসাদ" "অভিনব জরদেব" দ্বিতীর ভারতচক্র"
ইত্যাদি, তেমনি "চঙীদাস" উপাধি চালানো অসম্ভব
মতে। বার্লী বা মললচঙীর দেবকও বে-কেহ চঙীদাস
হইতে পারেন এ দেলে এমন চঙীদাস বে ছিলেন না বা
হইতে পারেন না এ কথা তো জোর করিরা বলা যার
লা। ছাতনার হর তো এমনই কোনো চঙীদাস থাকিতে

পারেন। কিছ স্থাসিছ পদাবলী-রচয়িতা চণ্ডীদাস বে
নাস্থ্রের অধিবাসী, সে বিষয়ে সংশ্ব করিবার কোনো হেতু
নাই। বছকাল পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ-কার্ত্তন সম্পাদনকালে পণ্ডিত
শ্রীষ্ক্ত বসন্তর্মান রাম বিভাললভ মহাশম বিশেষ অমুধাবনের
পর নাম্ব্রকেই সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বাকুড়া কোলার
লোক, বছবার ছাতনার গিয়াছেন, প্রবাদ ভানিয়াছেন,
ইট দেখিয়াছেন, অনেক প্রানো পুঁথি ঘাঁটিয়াছেন,
স্থতরাং ভাঁছার কথা উড়াইয়া দিবার মত নহে।

আপাতত: প্রায় তিনজন চণ্ডাদাসের সন্ধান পাওয়া ৰাইতেছে। পাণ্ডতেরা একজন 'আদি' চণ্ডাদাস উপাস্থত করিতে চাহেন। "আদি চঙীদাস চারি সে বুঝান", "আদি চণ্ডাদাস বিধেয় কয়" এইরূপ লেখা দেখিয়া তাঁহারা আদি চণ্ডীদাসের সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু এক্ষেত্রে "প্রথম **ठ**खोनाम वृवाहेबा (पन" वा "अथम ठखोनाम विस्वत्र कब"ु এই রকম মানে না করিয়া "চণ্ডাদাসই প্রথম বুঝাইয়াছেন" বা "চণ্ডীদাদই প্ৰথম বিধেষ কহিয়াছে" এই মানেও তো করা যাইতে পারে। স্থতরাং ঐ হুইটা ছত্তের উপর নির্ভর করিয়া আদি চণ্ডাদাসের স্থাপনা চলে কি না-প্রভিতগণকে ুদ্বিতীয়বার বিবেচনার জন্ত অনুরোধ করিতেছি। এই তথাক্থিত আদি চঞ্চাদাসকে বাদ দিলে ছাতনার চঞ্চাদাস. ( ? ) নামুরের প্রাণিদ্ধ চণ্ডাদাস এবং একজন "দীন চণ্ডাদাস" পাওয়া যাইতেছে। পদকল্লতক্তে "দান হান" ভাৰতা-যুক্ত যে পদ আছে, তাহা এই দীন-চণ্ডাদাসের। সহক ভন্ধনের পদ, রাগাত্মিকা পদ, শ্রীক্লফের জন্মলীলা, রাধিকার কলমভ্ঞন, চৌত্রিশা পদ বা চিত্রপদাবলী এবং আরো কয়েকটা (কার্দ্তনের),পদ ইহার রচিত। নামে ইহার একথানি সহজ সাধনের পুঁথিও আছে। ইনি নরোত্তম ঠাকুরের ।শব্য, নরোত্তম শাখা গণনার ইহার নাম পাওয়া যার,---

শ্বর চঙীদাস যে পণ্ডিত সর্বাঞ্চণে।
পাবণ্ডী থপ্তনে ছঃখ দরা অতি দীনে ॥"
ইহাঁর রচিত নরোন্তম-বন্দনা পাওরা গিরাছে—
শ্বর নরোন্তম ভণধাম।
দীন দরামর অথম ছর্গত পতিতে করুণাবান ॥
স্থা রামচন্দ্র সনে আলাপন নিশিদিশি রসভোর।

মো হেন, পাতকী তারণ করণ খণে ভূবন উল্লোর ॥ `

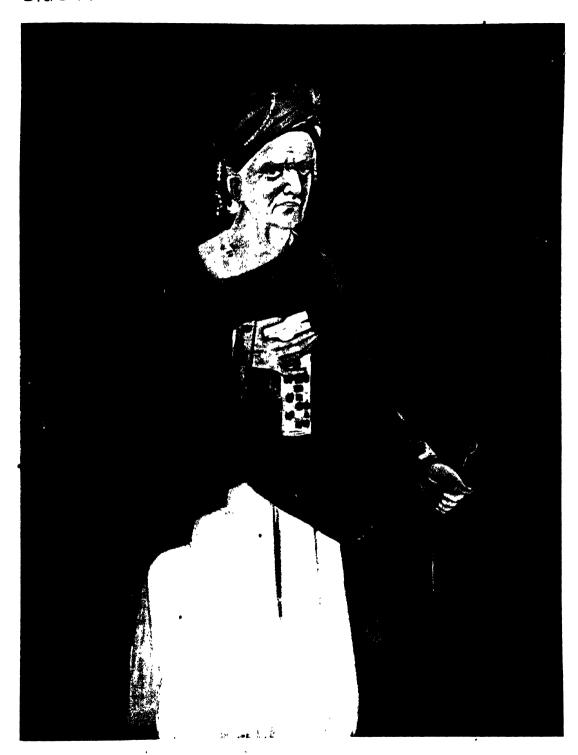

শ্কুনি

নব তাল মান কীর্ত্তন স্থবন প্রচারণ ক্ষিতি মাঝ।
অতুল ঐশ্বর্যা লোষ্ট্রের সমান ত্যজনে না সহে বেয়াজ॥
নরোত্তমরে বাপরে ডাকে স্থাসিমণি পুন প্রভূ আবির্ভাব।
দীন চণ্ডীদাস কহ কতদিনে পদযুগ হবে লাভ।"

কেহ কেহ বলেন 'বড়ু' ও 'ৰিজ' চণ্ডীদাস গুইজন পৃথক ব্যক্তি; আমি তাহা মনে করি না। নীলরতন বাবুর সংগ্রহে 'বড়ু,' 'दिक', এবং কেবল 'চণ্ডীদাস' অর্থাৎ যাহার সঙ্গে বড়ুও নাই, হিজও নাই, এই তিন রকম ভণিতার এমন কতকগুলি পদ আছে যেগুলি একস্থরে বাঁধা; ভাবে ভাষায় ঝন্ধারে গান্তীর্য্যে এতটুকু পৃথক নছে। দ্বিজও বাস্থলী আদেশেই বলিতেছেন, এমন পদের অভাব নাই; তা ছাড়া বড়ুও বিজ তো প্রাথই একার্থবাচক। নীলরতন বাবুর সংগ্রহে নাই, কীর্ত্তনীয়াগণ ঘদিয়া মাজিয়া দেন নাই, কোনো 'জন্মগোপালের' হাতে 🖰 দ্ব হয় নাই, ইদারীং এমন অনেক পদও পাইয়াছি, যাহা কেবল চণ্ডীদাস বা দিজ চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত, অথচ বড়ু ভণিতাযুক্ত পদের সঙ্গে মিলে। বস্তত: যে দিক্ দিয়াই দেখা যাউক,—নাহুরের চত্তীদাসই যে পদাবলীর রচ্ধিতা, তাঁহারই অমিয়-মধুর পদাবলীই যে মহাপ্রভুর আশ্বাদন-গৌরবে ধন্ত হইয়াছিল, ঠাহারই পদাবলা যে পববত্তা সংগ্রহ-গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে, এ বিষয়ে সংশগ্ন করিবার বিন্দুমাত্র কারণ নাই। যিনি আপত্তি করিবেন—এ বিষয়ের প্রমাণের ভার তাঁহাকেই •লইতে ধইবে। কতকগুলি বাজে তক না তুলিয়া যুক্তিযুক কথায় কেহ আলোচনায় অগ্রসর হইলে, আমরা সমস্তমে তাঁহার কথার উত্তব দিবার জন্ম সর্বাদাই প্রস্তুত রহিলাম। আমার সংগৃহীত কাগজপত্তও যে কেছ ইচ্ছা করিলেই যথন খুদী পরীকা করিতে পারেন।

চণ্ডীদাস সহক্ষে আজ পর্যান্ত বিশেষ কোনো আলোচনা হয় নাই—এ কথা বছবার বলিরাছি, আজপু বলিতেছি। কেবল যে ভলিতা দেখিয়াই রচিরতা ঠিক্ করা যায় না, ইতিপূর্ব্বে এই 'ভারতবর্ধে'ই চণ্ডীদাসের তুইটী পদ তুলিয়া তাহার উদাহরণ দিয়াছিলাম, আজ আর একটী দিলাম। পূর্ব্বোক্ত পদ তুইটীযে চণ্ডীদাসের হইতে পারে না, তাহার এ প্রমাণ—নীলরতন বাবুর সংগ্রহের (৪) ও (১২) সংখ্যক পদ তুলিয়াঁ দেখাইয়াছিলাম। (৪) সংখ্যক পদের—

ভিজের বসন ঘুচায়ে কথন স্থাপে ঝাঁপরে তাই।" -"হাসির চাহনি দেখালে কামিনী পরাণ হারাফু ভাই॥" এবং (১২) সংখ্যার পদের—

"ফুলের গেড়ুরা পুফিরা ধরয়ে সঘনে দেখার পাশ।

উচ কুচ্যুগ বসন ঘুচায়ে মুচকী মুচকী হাস ॥"

এ চিত্র যে চণ্ডীদাসের রাধিকার নয়, এবং পদ হইটী
জ্ঞানদাসের ভণিতায় পাওয়া গিয়াছে, তথন এ কথাও
বিশিয়ছিলাম। এখন আজিকার কথা বলি। নীলরতন
বাবুর সংগ্রহের ২৭৯ ও ২৮০ পদ হইটী পড়িয়া দেখুন—

"এমন বঁধুরে মোর যেজন ভাঙ্গাবে।
অবলা রাধার বধ তাহারে লাগিবে॥" (২৭৯)
"সে হেন বঁধুরে মোর যেজন ভাঙ্গায়।
হাম নারা অবলার বধ লাগে তায়॥" (২৮০)

চণ্ডীদাসের যে রাধা এমন কথা বলিতে পারেন,—

"বিধির বিধানে হাম আনল ভেজাই।

যদি দে পরাণ বঁধু তার লাগি পাই॥

শুরু হরুক্সন যত বঁধুরে হেষ করে।

সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যামুনি তার বুকে পড়ে॥

আপন দোষ না দেখিয়া পরের দোষ গায়।

কাল সাপিনী যেন তার বুকে ধায়॥

আমার বঁধুকে যে করিতে চাহে পর।

দিবস হপুরে যেন পুড়ে তার ঘর॥

এতেক যুবতী আছে গোকুল নগরে।

কেনা বঁধুকে দেখে বুকু ফেটে মরে॥

বাস্থলী আদেশে বড়ু চণ্ডীদাস ভণে।

তোমার বঁধু তোমার আছে গালি পাড়িছ কেনে॥

বাস্থলী আদেশে বড়ু চণ্ডীদাস ভণে।

এই সব গালাগালি কি সেই রাধিকার উক্তি বলিয়া
মনে হয় ? আমরা ফচিবাদী নহি, সংস্কারক নহি! আমাদের
বলিবার উদ্দেশ্র যে, চণ্ডীদাসের রসের একটা ধারাবাহিকতা
আছে; তাঁর আঁকা ছবির আগাগোড়া একটা সঙ্গতিসামঞ্জল্প আছে। সে সব না পাওয়া গেলেই তিনি বড়ুই
হৌন, আর দিজই হৌন—চণ্ডীদাস বলিয়া তাঁহাকে মানিয়া
লইয়া আমরা অপরাধী হইব না। প্রগল্ভা নামিকার
চিত্র চণ্ডীদাসের নহে, যিনি ধীরভাবে তাঁহার আক্ষোসুরাগের পদগুলি পড়িয়াছেন, তিনিই এ কথা মানিয়া

লইবেন। আক্ষেপামুরাগে অভ্যন্ত হইলে, মজিলে — চণ্ডী-দাসকে চিনিতে বিশ্ব হয় না। উপরের পদটী নীলরতন বাবুর বইরে হিল ভণিতার আছে, প্রাচীন সংগ্রহে আমরা বড় ভণিতার পাইরাছি। এমন গোলমাল চের আছে।

রাধা মোহন ঠাকুর বা আর কেহ যে চণ্ডীদাসের কোনো কোনো পদের "পদপূরণ" করিয়া দেন নাই, এমন কথা আমরা বলি না। কারো কারো ভাল পদ যে লিপিকর প্রমাদে চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া যায় নাই, তাই বা কি করিয়া বলিব ? তা বলিয়া চণ্ডীদাসের কোনো পদই যে অবিকল পাওয়া যাইতেছে না, আন্ত কিছুই নাই, সব তাতেই ভেল চুকিরাছে—এ কথা বলিবার পাগ্লামীও আমাদের
নাই। পণ্ডিতে বলিলেও বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না
এই জন্ত, যে, তার প্রমাণাভাব। নীলরতন বাবুর সংগ্রহে
অতি পুরানো অনেক পদ আছে, বহু পুরানো পুঁথিতে
আমরা সে পদ দেখিরাছি। চণ্ডীদাসের দেরাশিনী মিলন
প্রভৃতির ইন্দিত শ্রীদ্রীব গোলামীর গোপাল-চম্পুতে পাওয়া
যাইতেছে। অমুদন্ধান করিলে এইরূপ আরো অনেক
স্ত্রে আবিস্কৃত হইতে পারে। আমরা পদাবলী-সাহিত্যে
স্থপন্ডিত ব্যক্তিগণকে এই সব বিবন্ধ আলোচনার জন্ত
অমুদ্রোধ করিতেছি।

# নিখিল-প্রবাহ

### গ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

হস্তহীন চিত্রশিল্পা —

একজন স্ত্রীলোকের তুইটি হাতই ক্যুইএর উপর পর্য্যন্ত কাটিয়া যায়। এই স্ত্রীলোকটি লাতে তুলি ধরিরা অভিনব সর্প—

দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে নিউ ইয়র্ক সংরের এক জ্ঞ্তু-শালার নানা প্রকার সর্পের আমদানী হইয়াছে। ইহার



হস্তহীন চিত্ৰশিল্পী

চমৎকার ছবি আঁকিবার অভ্যাস করিরাছে। এমন কতকগুলি ছবি দে আঁকিরাছে—যাহা চিত্রবিদ্ ব্যক্তিরা খূল্যবান্ বুলিরাছেন। চিত্রে দেখুন—হন্তহীনা কেমন করিরা দাঁতে তুলি ধরিরা ছবি আঁকিতেছে।



द्रक्माद्री मर्ल

মধ্যে নানা প্রকার অত্যন্ত বিষক্তি সাপ আছে;—এবং
দেখিতে ভরানক অথচ গোবেচারী সাপও আছে।ছবিতে
দেখুন—একজন একটি গোলাকার বস্তু হাতে করিরা
বসিরা আছেন। ইহা একটি সাপ। এই সাপকে ছুইবামাত্র ইহা কেরুইএর মত তাল পাকাইরা যার। ইহারা ভর
পাইরাই এই প্রকার করিরা থাকে। ইহারা খুব নিরীহ
প্রকৃতির।

গাাস পিস্তল---

আমেরিকার যে সকল লোক ব্যাক্ষের টাকা প্রসা

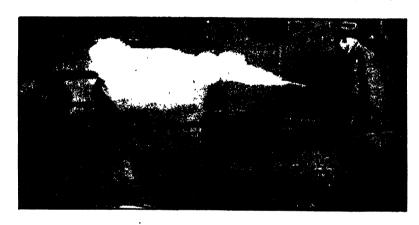

আত্মরকার্থ গ্যাস ব্যবহার

করিবার কাজ বহন পথে-করে. তাহারা ঘাটে সব সময় সঙ্গে একটি করিয়া গ্যাস পিস্তল রাধে। রাস্তায় কাহারে। ছারা আক্রান্ত हहेल एन वहें कैं। पन-গ্যাদ-ভরা পিত্তদ ছুড়িয়া আক্রমণকারীকে অভিভূত করিয়া ফেলে। গ্যাস আততারীর চোথে মুথে নাকে প্রবেশ করিবামাত্র কাদিতে সে ভয়ানক আরম্ভ করে-- তথন কাঁদা ছাড়া তাহার

আর কিছু করিবার উপার থাকে না। এই সময় পুলিশ তাহাকে অতি সহজেই ধরিতে পারে।

বালক শিকারী—

আরনেই কিং নামক একটা বালক তাহার পিতা-মাতার সঙ্গে আফ্রিকার জঙ্গলে শিকার করিতে বার। বয়স ১০ বংসর হইলেও এই বালক পাকা শিকারী এবং অসম সাহসী। সে একটি অতি প্রকাশ্ত গণ্ডার

> কর্তৃক আক্রান্ত হয়—কৈন্ত তাহার বন্দুকের গুলিতে গণ্ডার মরিয়া যায়। ছবিতে দেখুন— বালকটি গণ্ডারের পাশে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

ক্ৰীড়াতে নারী—

কিছুকাল হইতে নারীরা পুরুষদের সকল রকম থেলাভেই সমান ভাবে যোগদান করিতেছেন। টেনিস থেলাভে



ৰালক শিকারী।—পার্শের গণ্ডারটি তাহারই গুলিতে নিহত

ত নারীরা বিশেষ পারদর্শিতা দেথাইতেছেনই—বর্ত্তমান পক্ষে ইহাই পেশা (আমাদের দেশে এ কথা অবশ্র সময়ে এমন সকল থেলাতে নারীরা নামিয়াছেন, থাটে না)। নারীরাও যদি পুরুষদের মত থেলা

যাছাতে শারীরিক পরিশ্রম অত্যন্ত বেশী পবিমাণে দরকার অনেকের মনেই এখন এই প্রশ্ন জাগিতেছে যে, পুরুষদের সকল প্রকার খেলাই নারীদের উচিত কি না: এবং খেণিলে তাহার ফল নারীদের দেহ মনের পক্ষে ভাল কি না। নারী অপেকা श्रुक्य (य (वनी वनभानी, এ विषय কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাও **(एथा यात्र ८४, नात्रीपत्र भावीतिक** কষ্ট-সহিষ্ণতা পুরুষদের অনেক বেশী। হঠাৎ খুব জোর দিয়া কোন কাজ পুৰুষ যত সহজে পারে, নারী তত সহজে পারে না।

অনেক পুরুষের পক্ষে থেলা একটা নেশার মত্ত—অনেকের



ব্যায়াম প্রতিযোগিতার নারী—উচ্চ লম্ফ প্রদান



নারীর বেড়া উল্লভ্যন

জিনিষটাকে তাহাদের অহাস্ত' কর্ম্ম অপেক্ষা অধিকতর দরকারী বিশিরা গ্রহণ করে—তাহাতে ফল ভাল হইবে কি মন্দ হইবে বলা শক্ত। তবে কতক বিষয়ে যে নারী তাহার নারীত্ব হারাইবে তাহা ঠিক।

পুরুষদের অপেকা নারীদের থেলিবার. দৌডিবার. **স**াঁতার কাটিবার ধরণ চের ভাল---কথা সাধারণ ভাবে বলা সকল নারী ভাগ যায়। 2েষ খেলিতে বা দৌড়িতে পারে না, ভাছাদের দৌডিবার ধরণ (Style) চমৎকার। বিশেষ করিয়া লম্বা-লাফ **এवः हार्डन (मोर्ड नातीरमत हार्हेन** ८ वन काम (मधा यात्र। নারীদের দৌড়ের বেগ পুরুষ অপেকা কম। তবে বেণী দ্র দৌড়ের বেলা ভাহারা চেষ্টা করিলে হয় ত ভাল ফল পাইতে পারে।

আগে আছে। এই ইঞ্জিন এবং গাড়ীগুলির বিশেষস্থ—
ইহার চাকাতে রবার টান্নার আছে, এবং ইহার চলিবার
জন্ত রেল লাইনের দরকার না। ভাল রাস্তা হইলেই হন্ন।



#### সম্ভরণ কারিণী

সাঁতারে নারীরা বোধ হয় পুরুষ অপেক্ষা ভাল। দ্র সাঁতার বিষয়ে এই কথা বিশেষ করিয়া বলা যায়। সাঁতারে আজ্কাল নারারা প্রায় ক্ষেত্রেই ভাল ফল দেখাইতেছে। সাঁতারের ছইটি বিভাগে(১) ডুব সাঁতারে এবং (২) ডুবিয়া থাকাতে পুরুষ নারীকে পরাজিত করিতে পারে নাই।

যে সকল খেলাতে বেণী ক্ষণ ধরিয়া ধৈর্যার প্রয়োজন, সেই সব খেলাতে নারীরা পুরুষ অপেকা অধিক পারগ।

রেলবিংীন রেলগাড়ী —

ছবিতে একটি ইঞ্জিন এবং একটি গাড়ী 'দেখন। গাড়ী

জগতে বেলপথ হীন বেলগাড়ী এই প্রথম। ইহার পূর্বে সকল বেলগাড়ী বেল লাইনের উপর চলিরাছে। এই গাড়ীব নাম অবশ্ব বেলগাড়ী হওয়া উচিত নর। এই গাড়ী খানি নিউটয়র্ক হইতে লদ আাঞ্জল্দ্ পর্যান্ত চলিয়াছিল।

আমেরিকার প্রথম ইঞ্জিন---

> • • বছর পূর্বের আমেরিকার ওয়াশিংটন সহরে এটি ইঞ্জিনপানি প্রথম চলে। এই ইঞ্জিনপানি এপনও বেং



বিনা রেলে রেলগাড়ী

পোক্ত আছে। বাস্পের সাহায্যে এখনও এই ইঞ্জিন বেশ অভিনব এরোপ্লেন— চলিতে পারে।

গত বংসর এক প্রকার নতুন এরোগ্রেন আবিষ্কৃত

আমেরিকার প্রথম এঞ্জিন ( এখনও চলিতে সমর্থ )

হইরাছে। এখনও এই এরোপ্রেনের বিশেষ ব্যবহার আরম্ভ
হর নাই। এরোপ্রেনটি যথন
আকাশে উড়ে, তথন ইহা
দেখিতে ঠিক অক্ত যে-কোন
এরোপ্রেনের মতই; কিন্ত ইহা
যথন জলে নামে, তথন ইহা
একটি পাল-তোলা নৌকাতে
পরিণত হয়। ছইটি পাল গুটান
থাকে,—জলে নামিবার সকে
সক্রেই তাহা মাস্তলের সাহায্যে
থাটাইরা দেওয়া হয়। দরকার
মত হাওয়া থাকিলে পালের



উভচর যান। ( আকাশে বিমান; সমুদ্রে নৌকা)

সাহাব্যেই এই উভচর যান স্রোত কাটিয়া যায় এবং দরকার মত ইঞ্জিন চালাইয়াও এই এরোপ্লেনটিকে ব্দলের উপর চালাইয়া লওয়া যায়। সমুদ্রের উপর দিয়া আকাৰে চলিবার সময় প্রেটোল কম পড়িলে অথবা र्ह्मा रेबिन थातान रहेबा शिल-हेशा क कानत है नव নামাইরা নৌকার মত ব্যবহার করা বার। এই রক্ষের এরোপ্লেনের নাম Rohrbach plane । ইश ভুরেলুমিনের তৈরী। ভুরেলুমিন যেমনি শক্ত তেমনি হাল্কা। ইহার আর একটি ৩৭ এই যে ইহা আগুনে পোড়ে না।

#### এরোপ্লেন-বন্ধ্---

বোমা শক্রণক্ষের উপর ফেলা হর; ভাহার ধারণা হর ত অনেকের নাই। ছবিতে দেখুন, একটি ছোটখাট এরো-প্রেন-বম্বের পাশে একজন লম্বা লোক দাঁড়াইরা আছে। ইহা হইতেই বোমার আকার বুঝা বাইবে। বোমাটি ১৪ ফিট লম্বা এবং প্রায় ৫৪ মণ ভারী।

#### এরোপ্লেন-ধরা জাল--

টাকিও টাকাসি নামক একজন জাপানী আবিষারক; শত্রুপক্ষের এরোপ্লেন ধরিবার জন্ত এক প্রকার অতি অন্তত জাল আবিদ্ধার করিয়াছেন। জালের চাঁরিকোণে চারটি প্যারাম্রট বাঁধা থাকে। জালের এক প্রান্ত অন্ত প্রান্ত



অপেকা কিঞ্চিৎ অধিক ভারী। রকেটের ভিতর ভরিরা এই জাল আকাশের দিকে ছুড়িয়া দেওয়া হয়। রকেট ফাটিয়া গেলে পর জালও রকেট হইতে বাহির হইয়া



বিষান-বোষা। ( এই প্র কাও বোমা বিমান হইতে নীচে ফেলিছা দিলে গ্ৰামকে গ্ৰাম উজাড় )•

পড়ে এবং প্যারাস্থটের সাহায্যে আকাশে ঝুলিতে থাকে। ধরাইয়া নীচের পুকুরে লাফ দেওয়া য:হার তাহার কাজ এরোপেনের প্রপেলার জালে জড়াইরা যার-এবং প্রপে-শার বন্ধ হইবামাত্র এরোপ্লেন হুমড়ি খাইয়া মাটিতে পড়ে। ছবি দেখিলে এই ভীষণ জালের সামাক্ত পরিচর পাওরা याहेट्य ।

#### ডানপিটের খেলা---

১২৫ ফিট উচ্চ একটি মইএর উপরে চড়িয়া পরিধেয় বন্তাদি গ্যাদোলিনে ভিজাইয়া তাহার পর তাহাতে আগুন



ভানপিটে উইল্সন

রাত্রিকালেই ইহা আকাশে ছেঁাড়া প্রশস্ত। শত্রুপক্ষের নম্ন—ইহাতে কিছু সাহসের দরকার। উইলসন নামক একজন অসমসাহদী ডানপিটে লোক এই কাজটি করিয়া থাকে। হাজার হাজার লোক নিশ্বাস বন্ধ করিয়া তাহার এই অম্ভুত কাণ্ড দেখিয়া থাকে।

> আর এক্জন লোককে দেখুন—ইনি ৩০০ ফিট উচ্চ একটি ফ্র্যাগপোলের (পতাকা-খুঁটি) ডগায় চড়িয়া এক ছাতে পোলের ডগা ধরিয়া আর এক হাতে একটি ছাতা লইরা



ভার-সমতার খেলা

ভার-সমতার নানা প্রকার খেলা দেখাইতেছেন। এই ব্যক্তির নাম কাল প্রাণ্টনি—ইনি মুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফর্ণিয়া ষ্টেটের লোক।

আর একজন মোটর সাইকেলওয়ালার কাও দেখুন। মোটর সাইকেল তীরবেগে ছুটিয়াছে। সেই অবস্থায় এলবার্ট মিল্নার্ সাইকেলের ওপর ময়ূর হইরা চলিরাছেন। ছাওেল যদি সামান্ত একটু এদিক ওদিক হইরা যার— তাহা হইলে ইহার বাঁচিবার কোনো আশাই নাই। খোঁডা ক্রক্রের চিকিৎসা—

মোটরকারের চাকার তলার পড়িরা একটি কুকুরের



মোটর সাইকেলের উপর ডিগ্বাঞ্চী

পিছনের পা ছইটি ভালিয়া যায়। চিকিৎসক অনেক চেষ্টা করিয়াও যথন তাহার পা ভাল করিতে পারিলেন না, তথন কুকুরটিকে মারিয়া ফেলিবার কথা হইল। কিন্তু অন্ত একজন পশু-চিকিৎসক এই কুকুরটির জন্ত একটি অভিনব গাড়ী তৈরার করিয়া দেন (ছবি দেখুন)।



থোঁড়া কুকুরের ঘোড়ার দর (গাড়ীর সাহায্যে চলাকেরা)

গাড়ীর চারটি পায়াতে চারিটি ছোট চাকা লাগান আছে। গাড়ীট দেখিতে একটি ফ্রেমের মত। সামনের পারের সাহায্যে কুকুরটি ঘৃরিরা বেড়াইতে পারে। এই প্রকাবে কুকুরটির পিছনের পারের অবস্থা ক্রমে ভাল হইতেছে।

গুৰুরে পোকার ছবি---

ছবিতে দেখুন—একটা ভয়ানক-দর্শন স্বস্ক কুদ্রতর কোনো একটি জন্তকে থাইবার জন্ত ধরিয়াছে। ভক্ষক জন্তটি একটি গুবরে পোকা—একটি মাছিকে থাইতেছে। বায়স্কোপের পর্দাতে ছোট ছোট পোকা মাকড় কি ভয়ানক দেখিতে হয়, ইহা্তাহার একটি নমুনা মাত্র'।



শুবুরে পোকার মক্ষিকা ভক্ষণ

## নিরঞ্জন

### শ্রীগিরিজাকুমার বহু

( গাপা )

সাত বছরের শিশু সুকুমার ভরে আছে; হোলো এগারো মাস. জানে না কিছুই, ভিলে ভিলে ভার यन्त्रा করিছে জীবন গ্রাস। विरव পরিপুর ব্যাধির নাগিনী থেরেছে সবারে, মা ওধু আছে নরনের জলে চির-অভাগিনী হৃদি-ছলালের অরোগ যাচে। करह रयोष करत्र "निरम्नो ना स्मवजा কোমল মুকুল ছি ডিয়া মোর! সব গেছে, ভালো জানো তো সে কথা, বাকী ঐ-টুকু প্রেমের ডোর।" করি কাজ মাতা পরিচারিকার আনে মাগে মোটে তেরটি টাকা. ( অসহায় শিশু একা ব্বে ভার) তাও অভাগীর হোলো না রাধা। কে তারে যোগাবে পথ্য, ভরুণ; কে আদে ভিষক অৰ্থ বিনা ? গৃহে আর নাই এক কণা কুদ প্রতিবাদীদের তারে যে ঘুণা। ख्रू कांश्विन महन क्रि যার না ফেরানো স্বাস্থ্য কারো; নিয়তির ক্রুর কশাঘাত শ্বরি' মর্মের ব্যথা বাড়ে যে আরো।

আবো তিন মাস কাটিল এমন :
এলো আখিনে মারের পূজা,
কহে কাঙালিনী "হৃদরের ধন
বাঁচে যেন মোর মা দশ'ভূজা;
"জননীর ব্যথা জগতজননী
তুই ছাঁজা কেবা ব্রিবে আর ?

বরাভয়করা বিদ্ন-হরণী ঘচা শিব'জারা অশিব'ভার।" আর্ছের দেই কাতর রোদন বুঝি মহামারা শুনিল স্নেহে; বাঁশীতে যেমনি বাঞ্চিল বোধন বল পেল' শিশু ক্লগ্ন দেছে। গেল ছাড়ি জব, ষষ্ঠীর দিনে উ**ল্ছ**ণ হোলো আনন্থানি. বলে "মাগো, মোরে দিবি ভো গো কিনে বিষয়তে রাঙা কাপড় আনি ?" সেদিন বিজয়া; ধনীর প্রাদাদে প্রতিমা দেখাতে মা ভারে নিম্নে বাহিরিল পথে, ঝরিল অবাধে আনন্দে জল ছ'চোথ দিৰে। এক ক্রোশ পথ গেছে দোঁহে হাঁটি প্রণাম করিতে দেবীর পারে, মায়ে স্থতে আজি নোহাবে মাথাটি হেরিয়া হরবে বিশ্বমায়ে। সফল সাধন-সন্তানে চুমি त्भावाहेवा शेरत कननी करह, "বুকের মাণিক যাত্মণি তুমি তোর মুখ চে'রে সবি মে সহে।" নিশীপ রাত্তি, ত্রস্ত চমকে ব্যাধি-তাপে শিশু ভূতলে লুটে মুখ দিয়া তার দমকে দমকে গাঢ় শোণিতের উৎস ছুটে। "কি হোলো, কি হোলো" চীৎকারে মাতা বক্ষে কুমারে জড়ায়ে ধ'রে— ন্তৰ সকলি, দেছে তারে ধাতা নর'-নিম্বতির অতীত ক'রে।

# পরাজিতা

### শ্রীযুগলকিশোর সরকার, বি-এ

( 4年 )

প্রিয়নাথ ছোকরাটি ছিল খুব সাদাসিদে; সাত পাঁচ কাহাকে বলে সে বৃঝিত না। ছই বেলা মেডিক্যাল কলেজে হাজিরা দেওয়া, ফুটবল থেলা, আর সন্ধ্যার পর বাড়ীতে আসিয়াদিদির উপর শিশুর মত নানা রকম উপদ্রব করা ছাড়া অক্ত কোন রকমের কাজ তাহার ছিল না। তবে এই কাজ কয়টি সে খুব ভাল করিয়াই বৃঝিত। প্রিয়নাথ এগজামিন দিলে ক্লাসের অক্ত ছেলেদের প্রথম স্থান অধিকার করিবার আলা মোটেই থাকিত না। আর 'ম্যাচ' থেলার প্রিয়নাথ 'ফরওয়াড' থাকিলে, অক্ত দলের 'গোলন্দিপারের' মাথা 'প্রোল' থাইবার ভরে থেলিবার আরছেই গোলমাল হইয়া যাইত।

প্রিয়নাথ শৈশবেই মাতৃহীন। কাজেই দিদি তরলা দেবী
প্রিয়নাথকে মাতার স্নেহে দেখিতেন, তার শত আলার
অত্যাচার হাসিমুথে সহ্ করিতেন। প্রিয়নাথের পিতা
মথুরবাব ছিলেন 'ব্রেক্জ' কোম্পানির হেড্ক্লার্ক। প্রত্ প্রিয়নাথকে মেডিক্লাল কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিবার পর
বংসরেই তিনি পরপারের যাত্রা হইলেন। প্রিয়নাথের
মজে দিয়া গেলেন কেবল একথানি ছোট দোতালা বাড়ী,
'প্রভিডেন্ট ফণ্ডের' কয়েক হাজার টাকা, আর ঐ বিধবা
দিদিটিকে।

সংসারে অক্স পাঁচজনের বাহা হয় প্রিয়নাথেরও তাহাই

ইইল। প্রথম শোকাবেগ কিছু প্রশাসত হইলে প্রিয়নাথ

দেখিল 'প্রেভিডেণ্ট ফণ্ডে' মাত্র চার হাজার টাকা আছে।

স্কিবে কি পড়া ছাড়িরা দিয়া চাক্রীর চেটা দেখিবে, এ

ক্ষিম্বে দিদির ক্ষিত সে বৃক্তি করিল। তরলা দেবী তাহার
পড়া ছাড়িবার প্রস্তাবে মোটেই মত দিলেন না। প্রিয়নাথকে
বৃথাইয়া যাললেন,—'আমাদের সংসারে থরচ কি ? থেতে
পরতে মাত্র আমরা ছাটা প্রাণী। আমি রায়াবাড়া করব,

অক্স সব কাজও ক'রব। কেবল একটা ঝি রাখব, সে
বাজার-টাজার ক'রে দেবে। বাড়ী ভাড়া ত আর আমাদের

লাগচে না, কেবল তোমার কলেজের মাইনে মাসে বারটি টাকা। কাজেই আমাদের থাওয়া পরা, তোমার পড়ার থরচ—সব ঐ চার হাজার টাকাতেই আসচে পাঁচ বছর কেটে যাবে। তার পর ভূমি পাশ হ'লে আর •আমাদের ভাবনা কি প'

প্রিয়নাথ ভারি সাদাসিদে; কা**ষেই সে ভাবিল, 'বাঃ,** এই ত ঠিক্; তবে আর আমাদের ভাবনাটা কি ? নাইবা বড়লোক হ'লুম। বড়লোক না হওয়াটা ত' একটা দোষ বা পাপ নয়' ইত্যাদি ইত্যাদি।

#### ( इंडे )

দেখিতে নেখিতে চার বৎসর অতীত হইয়াছে। প্রিয়নাথের কুদ্র সংসারে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটি**ন্নাছে।** পত্নী স্থাপা ঘর করিতে আদিয়াছে। ব্যায়ামে আসক্তিবশতঃ প্রিয়নাথকে এক দিকে বেমন অধিক বলশালী মনে হয়, জঞ্চ ° দিকে আবার বেশী চিন্তাশীল মনে হয়। মুখটী তেমন আর মুধর সদা-হাস্তময় নাই। এখন আর সন্ধার সময় বাড়ী ফিরিয়াই সে ফুটবল থেলার গল জুড়িয়া দেয় না। কিছুদিন পূর্ব পর্যান্ত সে বাড়ী ঢুকিয়াই দিদিকে বলিত, সে কিরূপে সেদিন একজন গোরা খেলোয়াড়ের ঘাড়ে পড়িয়াছিল। ভাহার নিকট বল লইতে আসিয়া অন্ত দলের 'হাফব্যাক' কিব্নপে চীৎপাত হইয়া সটান পড়িয়াছিল, কে হাত ভালিয়া আবার তাহাদেরই কলেজে চিকিৎসার জন্ম আসিরাছিল. এবং সে নিষ্ণে তাহার চিকিৎসা করিয়াছিল, ইত্যাদি সকল কথা না বলিয়া প্রিয়নাথ জল গ্রহণ করিত না। তরলা দেবী বাধা দিয়া কেবলই বলিতেন,—'একটু জল থা প্রিয়, ডবে ভোর কথা ভনব; মুখে যে ফেনাবেটে গেল।' কে তথন কথা ভনিবে; খেলার অপ্রতিঘন্তী প্রিরনাথ তথুন নিজের জন্বঘোষণার ব্যস্ত থাকিত।

কিন্ত মনের সে নঠনতা, সে সরলতা, সে হাল্কাভাব হঠাৎ যেন শুক, প্রাণহীন হইরা পড়িরাছিল। দেখিলেই অস্বাভাবিক গন্তীর বোধ হইত। কলেজ হইতে আসিরা স্থ্যার সময় চুপিচুপি বাড়ী চুকিত; কোন দিন একটু জল খাইত, কোন দিন বা 'ক্লিদে নাই'—বলিরা বাড়ী হইতে বাহির হইরা যাইত। আবার কখন কখন জল খাইরা সমস্ত রাত্রির জন্ত 'নাইট ডিউটিভে' চলিরা যাইত। তরলা দেবী প্রিয়নাথের এই অস্বাভাবিক ভাব লক্ষ্য করিরাছিলেন! প্রিয়নাথের জিল্পাসা করিলে 'কই কিছু না', 'এমনি' ছাড়া অন্ত কোন উত্তর পাইতেন না। কিছু প্রিয়নাথের মনের ভিতর ধে একটা বিপ্লবের স্কুনা হইরাছে, এবং এই অস্বাভাবিক গান্তীর্য্য যে তাহারই বহির্বিকাশ, তরলা দেবী তাহা বৃথিতে পারিয়াছিলেন।

( তিন )

বধু স্থরপাকে বাহ্তঃ দেখিলে স্ষ্টিকর্তার স্ষ্টি নৈপুণ্যের - তারিফু না করিয়া থাকিতে পারা যাইত না। অবশ্র স্থরপার চোধ হুটী 'পটল চেরা', নাকটী 'টিকল', চলগুলি 'শ্ৰমরকুষ্ণ' বা '<del>আ'ঙা</del>শুকণখিড' ছিল কি না, ঠিক বলিতে পারা যাইত না। সে মুক্ত, উদার, অনবভ সৌন্দর্য্য উপমার শৃশ্বলিত করা ধার না। তবে দেখিলেই মনে হয়, তাহা বেন একটা একটানা লীলান্বিত লাবণা, এক ঝলক শরতের ক্যোৎসা। কিন্ত ভিতরটি ছিল একেবারে অগ্নিময়। স্থার দান্তিক, অংকারী ও ঐখর্য্যমন্তা। স্থার পিতা 'রিটারার্ড' ডেপুটা ম্যাজিষ্টেট। স্থরপা নিজে অনিন্যস্থলরী ও আধুনিক প্রণালীতে নিক্ষিতা; কাজেই ত্র্যংম্পর্ন। স্বার উপর স্থরণা একেবারে বর্ত্তমান যুগের মেরে। বে যুগে স্বামীতে 'দেবত্ব' আরোপিত হইত, স্থরূপা মোটেই নেই মধ্য যুগের আওতার শিক্ষিতা হর নাই। যে যুগে স্বামীতে ঠিক সাধারণ 'মানবন্ধ' আরোপিত হয়, স্বামী যে युर्ग मन्त्री, नश्चत्र वा वस्त्र त्थावीत-- ऋत्रामा मिरे यूर्गता। কাজেই বধু স্থন্ধপাখর করিতে আদিলে যে সরল, শিশুস্বভাব প্রগণভ প্রিয়নাথ হঠাৎ চিস্তাশীল ও গম্ভীর হইয়া পড়িবে, ভাহা আর বিচিত্র কি ? স্বামীর মর স্থরণার মোটেই মনোমত হয় নাই। বাগানের ভিতর পিতার প্রাসাদতুলা 'অট্টাবিকার সহিত তুলনার দিমলার ছোট গলিম ভিতর প্রিয়নাথের জীর্ণ দোতালা বাড়ীট তাহার

চক্ষে আন্তাবলের মত বোধ হইত। পিতার গৃছে
'কোচ', 'কুশন চেয়ার', 'থোন চেয়ার' প্রভৃতি কভ
মূল্যবান গৃহসজ্জা; আর প্রিয়নাথের দরিদ্র গৃছে মাত্র
ছ-একটা ভালা চেয়ার টেবিল, একথানা খাট।
ছ্বরপার ক্ষোভের সীমা ছিল না। স্থামীর ষরকে নিজের ঘর
মনে করিবার মৃত মনের প্রশন্তি হ্ররপার ছিল না। ক্রমশঃ
সে স্থামীর ঘরকে ঘুণার চক্ষে দেখিতে লাগিল। প্রিয়নাথ
প্রথম দিনের কথাবার্তার ভাবভঙ্গাতেই হ্ররপার অন্তঃকরণ
বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল। স্বার চেয়ে আপনজন দিদিকেও
সে এ বিষয়ে কিছু বলে নাই। ক্রন্ধ বেদনা বুকের ভিতর
জমাট করিয়া রাখিয়া নিজেই অস্বাভাবিক গন্তীর হইয়া
গিয়াছিল মাত্র।

( চার )

সমস্ত শীতের রাত্রি 'নাইট ডিউটিতে' জাগিরা বেলা প্রার্থ আটটার সময় বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া প্রিয়নাথ নিজের খরে গিয়া ক্লান্ত হুইয়া বিসয়া পড়িল। পদ্মী স্থরূপা তথন একটা 'ভারতবর্ধে'র পাতা উল্টাইতেছিল। প্রিয়নাথ যে খরে প্রবেশ করিল, ইহা যেন স্থরূপা দেখিয়াও দেখিল না। ক্লান্ত প্রিয়নাথ অগত্যা পদ্মীকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, 'স্থক্ক, এক কাপ চা খাওয়াতে পার ?'

রাগতভাবে স্থরপা উত্তর ক্রিল, 'বেশ তোমার ক। জ কিছা এই মাত্র আমার চা থাওয়া শেষ হ'ল মার ভূমি এলে। একটু আগে এলে ত আর হ্বার ক'রে ঐ এক কাল আমার ক'রতে হ'ত না! বরাত ক'রতে ত খুব বাহাদ্র—কিছ এ দিকে একটা চাকরও নাই। সব কাণ্ণই আমার ক'রতে হবে।' বিশ্বিত প্রিরনাথ কহিল, 'আছা থাক্, তোমার কট হবে। কাল সমস্ত রাভটা জেগেচি, তাই তোমাকে ক'রতে ব'ললুম। না হ'লে—'বাধা দিয়া স্থরপা কহিল, 'না হ'লে কাকে স্তুক্ম ক্রতে শুনি হ'

'হকুম আর কাকে করব স্থক ; হয় নিজে ষ্টোভ্ জেলে জল গরম ক'রতুম, না হ'লে দিদিকে ব'লতুম।'

'আছে।, তুমি কি আগেও নিজে চা তৈরি করে থেতে ?' 'তানা করলে চল্ত কেমন করে ? চাকর বাকর ত আগেও ছিল না আজও নাই।'

'আহ্মা, একটা রাথ নাই কেন ? রাথদেই ত পার।' শিক্ষিতা যোড়গ বর্ষীয়া হুরূপা এই 'কেন্'র অর্থ কি তাহা জানিত। জিজ্ঞাদা করিল কেবল উত্তরটুকু নৃতন করিয়া উপভোগ করিবার জন্ত। রাজি-লাগরণের ক্লান্তির পর এত বড় খোঁচা খাইয়া প্রিয়নাথ নিক্ষতর রহিল। বেদনাতুর ভয়ল্বদরে ভালা টেবিলের উপর ছই হাতে মাথা চাপিয়া চেয়ারে পূর্ববং বদিয়া রহিল মাত্র। প্রিয়নাথকে নিক্জর দেখিয়া কি জানি কি মনে করিয়া হুরুলা মিনিট দলেক পরে এক কাপ চা আনিয়া তাহার আনত মুখের দিকে আগাইয়া দিল। কিন্তু প্রিয়নাথের হৃদয় তখন ভরপুর; চা খাইবার মত সামর্থ্য তাহার ছিল না। ধপ্রধপে সাদা পেয়ালায় সোণালি য়প্তের চা-টা তাহার নিকট একটা রঙ্গিন পরিহাসের মত প্রতিভাত হইল। কেবল করেক ফোঁটা উষ্ণ অঞ্চকণা চায়ের পেয়ালার উপর পড়িয়া চায়ের সহিত মিশিয়া গেল।

#### ( পাঁচ )

শাহেবী ভাবাপন্ন বড় লোকের গ্রে অতিমাত্রায়, আদরে আশারে প্রতিপালিতা হইলে যা সাধারণত: ঘটিয়া থাকে, স্থ্রপারও ঠিক ভাহাই হইরাছিল। যে সব অপরিতৃপ্ত আশা, আকাজ্ঞা, প্রেরণা তাহার ময়-চৈতন্তের ভিতর প্রস্থপ্ত व्यवश्रोत (प्रमीभामान हिन-योवत्नत्र উत्प्रायत महन महन त्मरे मव क्ष छे एवंग প্রবৃত্তিনিচয়ের বিকাশও হইয়াছিল। বিলাসোপকরণের প্রাচুর্যো দেই সব প্রবৃত্তিনিচর পরিতৃপ্ত হওরার সাম্যভাবে বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু প্রিরনাথের গুহে স্থরপার অধিকাংশ বাসনাই পরিতৃপ্তি লাভের স্থযোগ না পাইরা উচ্চুত্রণ হইরা উঠিল। ছেলেবেলা হইতে সাধারণ ছিল্পুগ্রের নিয়ম সংযমের শত বাঁধনের মধ্যে পালিতা হইলে এবং অমুরূপ শিক্ষাদীকা পাইলে হয় ত বা স্তর্নপা প্রিয়নাথের ভগ্ন গৃহেই নন্দনের আস্বাদ পাইত। আর প্রিয়নাণের ছিল না কি ? অটুট স্বাস্থ্য, সরল স্বভাব, প্রভূত বিভামুরাগ— সবই প্রিরনাথের ছিল। কিন্তু এ সবের মধ্যে স্থরপার কাম্য জিনিল ছিল কমই। তাই তাহার গর্বিত, উচ্চু-খল মন দিনে দিনে, দত্তে দত্তে স্বামীর নিকট হইতে দুরে সরিয়া ষাইতেছিল। স্বামী যে স্ত্রীলোকের আরাধ্য দেবতা—তা তিনি ধনীই ৰ্উন আর দরিজ্ঞই হউন-এই সহজ সত্য কথাট স্থরপার মনে ভুলক্রমেও ছান পার নাই। তাই আৰু গত দিনের রাত্তি জাগরণের পর বেলা তিনটার সময় গ্রেষ্মাথ গাঁতোখান করিবামাত্র হুরূপা কহিল,—'দেখ,

আৰু বিনয়দার চিঠি পেলুম। লিখেছে—বৌদিকে নিয়ে 'দি-বাধ' ক'রতে পুরী যাবে। আমায় যেতে লিখেছে।'

নিজাভলের পরই 'সি-বাথের' অছিলার তালার অনৃষ্টে আবার নৃতন করিয়া কি অপমান সঞ্চিত আছে, হঠাৎ ঠিক করিতে না পারিয়া, প্রিয়নাথ শৃষ্ট দৃষ্টিতে স্ক্রপার মুথের দিকে তাকাইয়া রহিল, উত্তর যোগাইয়া উঠিল না। অসম্বোধের স্বরে স্ক্রপা পুনরায় কহিল, 'কি—উত্তর দিলে না যে ?'

এবার উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রিয়নাথ কহিল, 'কি বলব বল।'

'বাং, কি বলব বল—এতক্ষণ পরে ব্রি এই উত্তর খুঁজে পেলে? বিনয়দা 'সি-বাথে' যাচে। বিনয়দা নিজে আমাকে নিতে আসতে পারবে না। অমরদা পরশু আমার নিতে আসবে। আমাকেও সঙ্গে যেতে হবে। এই ত' কথা! তা আর বলবে কি?' অমরদার শুভাগমন করিবার এবং স্করপার বিনয়দার সহিত সি-বাথে যাইবার যে সব ঠিক হইয়া গিয়াছে, প্রিয়নাথ তাহার কিছুই জানিত না। অলুচ্চেম্বরে প্রিয়নাথ কহিল 'পরশু থেকে আমার 'ফাইনেল এগ্জামিন' আরম্ভ হবে—আর তুমি চলে যাবে?' ঝকার দিয়া স্করপা কহিল 'এগ্জামিন হবে ত 'সি-বাথে'র সঙ্গে কি?'

'কিছুনা; তবে এত গরমে পুরী যাবে—তাই বলচি।'

'বেশ কথা কিন্তু; এত গরমে এই অন্ধক্পের মত বরে
থাকা চলে; আয় পুরীতে সমুদ্রের থারে দোতালা ফাঁকা
বাড়ীতে থাকা চ'লতে পারে না ? তুমি না ডাক্তারী পড় ?'
'আছা তাই যেও'—বলিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া প্রিয়নাথ বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া গেল। সে বেশী কিছু
বলিতে পারিল না। তাহার ডাক্তারী বিক্তার উপরও হ্ররপা
যথেষ্ট সন্দিহান—এই পরম সত্যে তাহার হাদয় তথন পূর্ণ
হইয়া গিয়াছিল।

# 

অনেক দিনের পর প্রিরনাথকে পুর্বের মত হাসিম্থে বাড়ী চুকিতে দেখিয়া তরলাদেনী আনন্দিত হইয়া সমীপ্রস্তী হইলেন। যে প্রগণ্ড শিশুস্থভাব এডদিন একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছিল, আৰু যেন তাহা প্রিরনাথের চোথে মুথে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তরলাদেবী জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই প্রিরনাথ হুটামীর স্থরে কহিল, 'একটা স্থ-খবর দিলে কি দেবে বল ত'?' আনন্দিত হইরা উরলাদেবী কহিলেন, 'কি রে, পাল হ'রেছিল্ না কি ?' 'ইয়া, একেবারে ফাট, সোনার মেডেল পেরে।' তরলাদেবী প্রিরনাথের মন্তক চুখন করিলেন। আর সজে লক্তে হুই চারি ফোঁটা তপ্ত অশ্রুজন প্রিরনাথের হাতের উপর পড়িয়া গেল। তরলাদেবীর হাত ধরিরা একটু ঝাঁকানি দিয়া বালকের মত আলারের স্থরে প্রিরনাথ কহিল, 'মাও—লব তাতেই তুমি বড় কাঁদ,—তাই ত কিছু ব'লতে চাই না।'

'আমি কাঁদচি প্রির.—আজ আমাদের এই স্থাপের দিনে মা বাবা কোণার। তোমাকে একবছরের রেখে মা আমার চ'লে গেছেন। সেই অবধি আমি তোমাকে বকে করে—' আবার অবাধ অঞ্রালি ঝরিয়া পড়িল, তরলাদেবী কথা সমাপ্ত করিতে পারিলেন না। উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রিরনাথ কহিল, 'আবার কাঁদে, তবে আমি চল্লম।' 'না ভাই. লক্ষীট আমার, আমি আর কাঁদৰ না' বলিয়া তরলা-দেবী অঞ্চলাগ্রে অঞ মুছিলেন। আনন্দিত হইয়া প্রিয়নাথ ক্**হিল, 'জান, আ**রও কত ধবর আছে। 'ব্রেক-জ' কোম্পানীর বড় সাহেব আজ পাঁচ বছর বিলেতে ছিল। বিলেতে 'ব্ৰেক্-জ' কোম্পানীর যে 'ফারম' আছে, তার কাজ তিনি এত দিন দেখা শুনো ক'রছিলেন। তাঁর ছোট ভাই এখানকার বড় সাহেব হ'রেছিলেন। তিনি সম্প্রতি এখানে ফিরে এসেছেন। বাবা তাঁকে ঐ কোম্পানীরই একটা 'শেরার' বিক্রি করে টাকা তাঁর কাছে মজুত রেখেছিলেন। তুমিও জান বোধ হর বাবার একটা 'শেরার' ছিল। বাবা যে মারা গেছেন—বিলেতে থাক্তে থাক্তে তিনি তা জানতে পারেন নাই। এবে শুনেছেন, বাবা মারা গেছেন। তদস্ত ক'বে, আমি জাঁর ছেলে জানতে পেরে, টাকা নিতে আমাকে ডেকে পাঠিরেছেন।

বাপাকৃণ কঠে তরগাদেবী কহিলেন, 'ভগবানকেই ভার গাগে প্রির ! আমি ভেবে সারা হ'চ্ছিলুম—ভাজারিতে ক্ষবার সমর কোধার তুমি টাকাকড়ি পাবে। টাকা বা মকুত ছিল, তা ত' প্রার সব ক্রিয়ে এসেছে। আমি ঠিক করেছিলুম—জামার গরনাগুলা সব বিক্রি ক'রে তোমাকে টাকা দোব।'

'কিন্তু কালই যে আমাকে পুরী যেতে হ'চে।'
পুরীর কথার তরলাদেবীর বধু স্থরপাকে মনে পড়িল।
বিমর্বভাবে কহিলেন, 'প্রির, বউ কি তোকে চিঠি দের না
রে ? সে কি এখন পুরীতে ?' বর্ত্তমানে বধু স্থরপার
কথা প্রিরনাথের মনে ছিল না। অকন্মাৎ মনে পড়িরা
যাওরার, বেন একটা পুরাতন বিধাক্ত ক্ষতে নৃতন করিরা
আল্লোপিচার হইল। কহিল 'বউ ত আমাকে চিঠি-পত্র
দের না দিদি। সে ত আজি চার মাস পূর্বে সে তার মামাত
দাদা বিনরবাবুর সঙ্গে পুরীতে সমুদ্র-দানে গিরেছিল। এখনও
কি আর সেখানে বসে থাকবে। আর থাকলেই বা
কি ? তারা কোথা থাকেন আমি তা জানি না। জানলেও
সেখানে যাবার আমার মোটেই প্রবৃত্তি থাক্ত না। আমি
দরিদ্রে, তার চোথে হের, অবজ্রের। পুরুষ মান্ত্রয় দিদি, তাই
সব নিজের ভেতরেই রেথেছি। যদি জানতে—থাক।'

তর্লাদেবী একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। প্রির-নাথ প্ররায় কহিল, 'আমি ত ২'লেছিলুম দিদি, বড়লোকের সঙ্গে কুটুম্বিতে করে কাজ নাই। তুমি ত শুন্লে না।'

'সবই ভবিতব্য প্রির; না হ'লে তোমার খেলা দেখে যোগেনবাবুর অত ভাল লাগবে কেন ? আর ভিনি বিনানিমন্ত্রণে বাড়ীতে এসে আমাকে শুদ্ধ অত অফুরোধ ক'রবেন কেন ? খেন আমি বোগেনবাবুর মেরে—এমনি স্লেহে তিনি কথাবার্ত্তা বলেছিলেন। মনে ক'রেছিলুম, অমন দেবোপম লোকের মেরে নিশ্চর ভালই হবে। কিন্তু আমাদের বরাতের দোবে সব উল্টো হ'রে গেল। যোগেনবাবুর দোব কি ?'

'বল কি দিদি ? কই, এই চার মানের মধ্যে একটা চিঠিও ড' তিনি দিতে পারতেন।'

হির ত মনে ক'রেছেন, তাঁর মেরে তোমাকে নির্মমত চিঠিপতা দের; তাই হর ত তিনি আর নিজে শেখেন নাই। বুড়ো হ'রেছেন—হর ত সব সমর থেরালই থাকে না।'

প্রিরনাথকে বিমর্ব ও নিক্ষন্তর দেখিরা তরলাদেবী এ প্রান্দ চাপা দিবার চেষ্টা করিরা কহিলেন, 'কিন্তু এ বছর ছেলেদের পাণ্ডা সেজে তোমাকে আমি প্রীতে যাত্রীদের চিকিৎসা ক'রতে যেতে দোব না।' প্রিরনাথ উত্তর করিল, 'তা কি হর দিদি ? সাহেব ভাববে প্রিরনাথের মনের বল কমে গেছে। স্বগতের অনেকে অবজ্ঞার চোধে দেখলেও, সাহেব যে বড় সন্মানের চোধে দেখেন দিদি ? তাঁর কাছে আমি কোন রকম হর্জলতা দেখাতে পারব না। তা ছাড়া, কত বিপন্ন যাত্রা আমাদের যদ্ধে গত হ্বছর প্রাণ পেরেছে, তা যদি জানতে দিদি, তা হ'লে বারণ ক'রতে না।'

'তা বটে ! তবে তুমি ঐ সব রোগীদের নিম্নে দিনরাত নাড়াচাড়া ক'রবে, আর আমি কেমন ক'রে ঘরে নিশ্চিম্ব হ'য়ে থাকব' বল ত'।'

'বাঃ! তবে তুমি ডাক্তারী প'ড়তে অত জেদ করেছিলে কেন ? ডাক্তার হ'লেই ত ঐ-সব ক'রতে হবে। তোমার আর ঘরে থাকবার ভাবনাটা কি ? ঝি রাতে তোমার কাছে শোবে। আর বিখনাথ ছবেলা তোমার খবর নিয়ে যাবে, কেমন ?'

বিখনাথ প্রিরনাথের সতীর্থ ও বন্ধু শচীনাথের ছোট ভাই; প্রিয়নাথদের বাড়ীর নিকটে থাকিত। অতঃপর তরলাদেবী আর কিছু বলিলেন না। প্রিয়নাথের পুরী যাওয়াই ঠিক হইল।

#### ( সাত )

ডাক্টার প্রিয়নাথের নেতৃত্বে মেডিক্যাল কলেজের যে পনের জম 'সিনিয়ার ষ্টুডেন্ট' স্বেচ্ছাসেবক হইয়া ৺পুরীধামে আসিয়াছিল, তাহারা যোগ্যতার সহিত স্ব-স্ব কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিল। বামনদেবকে রথে দেখিলে আর পুনর্জন্ম হয় না—এই আশায় সহস্র সহস্র নরনারী ৺পুরীধামে আসিয়াছিল। দাক্ষণ গ্রীমে এই বিরাট জনতার বিস্তৃতিকা অক্সান্ত বৎসবের মত তাহার ভৈরবী মূর্ত্তি লইয়া হাজির হইতে তুল করে নাই। প্রিয়নাথের অক্সান্ত পরিশ্রমে শত শত বিপন্ন যাত্রী রোগমুক্ত হইয়া নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া গেল। যাত্রীর ভিড় আর নাই, প্রিয়নাথের কাজও শেষ হইয়াছে। তাই অনেক দিনের ক্লান্তির পর প্রিয়নাথ সতার্থ শচীনাথকে লইয়া সয়ায় সমুদ্রতীরে পায়চারি করিতেছিল। এমন সময় একটা ভদ্রবেশী, প্রেয়দর্শন যুবাপুক্ষ নিকটবর্ত্তী হইয়া তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল, 'মশাই না ক'লকাতা থেকে যাত্রীদের চিকিৎসা ক'রতে এসেছেন ?'

একটু বিশিত হইরা প্রিয়নাথ কহিল, 'আজে হাা! তা আপনি আমার চিনলেন কেমন ক'রে ?' 'আপনাকে আমি গত ১৪।১৫ দিন বিপন্ন যাঞ্চীদের থোঁক নিজে দেখেছি।'

'তা আমার সঙ্গে আপনার প্ররোজন ?'

'আমার এক ভগ্নীর বেলা ন'টা থেকে কলেরা হ'রেছে। যে ডাক্তার দেখছিলেদ তিনি কিছু ক'রতে পারলেন না। বোধ হয় 'টাইপ' খুব খারাপ। এথন জ্ঞানহীন অবস্থার। আমি অক্ত ডাক্তার ডাক্তবার **করে** বেরিয়েছি--আর এই রাস্তায় আপনার দেখা পেলুম। একবার দয়া করে আপনাকে থেতে হবে; ঐ আমার বাড়ী'--বলিয়া একটা হ'লদে রংঙের দোতালা বাড়ী অঙ্গুলী निर्फिल प्रथाहेश पिन। त्यक्तात्रत्कत प्रम नमूखर्जीद्वत এ ইটা বাড়ীতে আড়ো করিয়াছিল। সেথান হইতে তাড়াতাড়ি ঔষধপত্ৰ লইয়া প্রিয়নাথ ও শচীনাথ শীব্র নির্দিষ্ট বাড়ীতে হাজির হইল। রোগিনীকে দেখিয়াই প্রিয়-নাথের শরীরে একটা প্রবল উষ্ণ বন্ধশ্রেত বহিরা গেল। একটা বিরাট অন্ধকার চক্ষের সামনে খনা**ইয়া আসিল।** এ যে তাহার পত্নী হুরূপা। প্রিরনাথ প্রথমে বড় বিচলিত হুটুরা উঠিল। কিন্তু উত্তেজনার চিকিৎসার **বিলভ ঘটনে** প্রাণহানি হইবে নিশ্চিত বুঝিতে পারিয়া অতি কটে উত্তেজনা দমন করিয়া সে চিকিৎসা স্তব্ধ করিয়া দিল। বলা বাহুল্য, ঐ ভদ্রবেশী যুবকটি স্থক্ষপার 'বিনয়দা'। প্রিয়নাথ কোনরপ আত্ম-পরিচয় প্রদান করিল না। চার পাঁচখন্টা অবিরাম চিকিৎসার পর স্থরপার জ্ঞানসঞ্চার হইল। এমন কঠিন ব্যাধবামে এত দিনের পর অকক্ষাৎ প্রিমনাথকে দেখিলে উত্তেজনায় স্থব্ধপার বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা: এজন্স প্রিয়নাথ উপরের বারাণ্ডান্ন বদিয়া ছিল। তাঃার আদেশমত শচীনাথ ঔষধাদি বদলাইতেছিল। নীলামুরাশি অপ্রাস্ত গর্জ্জনে বেলাভূমির উপর আছড়াইরা আবার ফিরিয়া যাইতেছিল। প্রিয়নাথ বারাঞ্চায় বসিয়া সিগারেট টানিতে টানিতে সেই অপার জলরাশির দিকে উদাস নেত্রে চাহিয়া ছিল। তাহার বুকের উপর কাণ পাতিয়া দেখিলেও বোধ হয় একটা বিরাট বার্থতার ক্রন্সন-ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যাইত।

ক্রমশ: স্থরপা আপনাকে স্থন্থ বোধ করিতে লাগিল। রাত্রি ১২টার সময় কথাবার্ত্তা কহিল। তৎপরে ঘণ্টা চারেক নিদ্রালস ভাবে থাকিয়া প্রভাতের পূর্ব্বে সম্পূর্ণ ক্রানসঞ্চার হইল। পূর্ব্বাকাশ রক্তিম হইতে আরম্ভ করিতেই যথাবিধি ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া প্রিয়নাথ গৃহস্থামী বিনিম্মনার মুখোপাধ্যারের নিকট বিদার লইতে গেল। বিনারবার ইংরাজী আদব-কায়দা অমুখায়ী 'থ্যাছদ্' দিয়া একথানি এক শত টাকার নোট প্রিয়নাথের হাতের দিকে আগাইয়া দিল। হাত সরাইয়া লইয়া প্রিয়নাথে কহিল, 'মাপ ক'রবেন, বিনয়বারু; আপনি ভূলে গেছেন—আমরা স্বেছাদেবক। উপার্জ্ঞানের জন্তে আমি আর আমার সহ্যাত্রীগণ ৺পুরীধামে আদি নাই। যাক্—যদি প্রয়োজন হয় তবে আমাদের আবার থবর দেবেন। তবে সম্ভবতঃ আর প্রয়োজন হবে না।' বিলয় বিনয়বারুকে আর কোন কথা বলিবার অবদর না দিয়া প্রিয়নাথ বাহির হইয়া গেল। বিনয়বারু একট বিশ্বিত হইল।

( আট )

অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটা যোগেনবাবু জীবনের অপরাহে বিহারের একটা সহরে স্থায়ীভাবে বাস করিতেছিলেন। চা পানাত্তে 'ইংলিশম্যান' থানি খুলিবামাত্র প্রথম 'কলমে' বড় বড় হরফে দেখিলেন, 'The Efforts of the Medical College Volunteers—A 'এডিটর' মেডিক্যাল কলেজের স্বেচ্ছাসেবকদের কার্য্যাবলীর শতমূৰে প্ৰশংসা করিয়া কাপ্তেন প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়কে यर्ण्ड रक्षवाम अमान कत्रियारहन। जाहात्र नौरुहर रमिथरमन 'Personal Tribute' বলিয়া শচীনাথ মিত্র বলিয়া একজন. প্রিয়নাথের বিভাবতা, আত্মত্যাগ ও কর্ত্তব্যামুরাগের ভূষসী প্রশংসা করিয়া, শেষে তাহার অন্তুত মানসিক শক্তির জন্ত ধক্যবাদ দিয়াছেন। এমন কি. পুরী ত্যাগ করিবার অব্যবহিত পূর্বে কিন্ধপে কাপ্তেন প্রিয়নাথ তাঁহার নিজের স্ত্রীর কলেরার চিকিৎসা করিতে গিয়াও এভটুকু বিচলিত হন নাই, এবং কিরূপে আত্মগোপন করিয়া চিকিৎসা সম্পাদন করিয়া রোগিনীকে মৃত্যুপথ হইতে ফিবাইয়া আনিয়াছিলেন, তাহাও লিবিয়াছেন।

যোগেনবাব্ একটু গন্তীর হইরা মেরে স্ক্রপাকে ডাকিরা পাঠাইলেন। 'সি-বাথে'র জন্ত পুরীতে চারি মাস বাস করার তিনি অসুমোদন করেন নাই। বাড়ী ফিরিবার জন্ত পুনঃ পুনঃ সম্বন্ধিপুত্র বিনয়কে ও স্ক্রপাকে লিবিরাছিলেন। কিন্তু ভাহারা ভাহার কথার কর্পাত করে নাই। যৌবনের প্রাক্তর বেগগেনবাৰু প্রাক্তর বিলাতী আচার-ব্যবহার ও আদব-কারদার পঞ্চপাতী ছিলেন। সেই আদর্শ অস্থারী নেরে ক্রপাকে শিকা দিরাছিলেন। জীবনের অপরাত্নে বিলাতী সভ্যভার রন্ধিন আবরণ বোগেন বাব্র চকু হইতে থসিরা গিরাছিল। স্বরূপার ধুইতা ও উর্ভান্তর জন্ম তিনি বর্ত্তরানে আপনাকেই দোবী সাব্যক্ত করিরা আন্তর্বিক কই পাইতেন।

স্থুরূপা তথনও শ্যাত্যাগ করে নাই। এত দিন অবিশ্রাস্ত আমোদ-প্রমোদে গা ঢালিরা দেওরার পর অবসাদের জক্তই হউক, বা ক্রিন পীড়ার পর হর্বনতার জন্মই ইউক, সুরূপাকে বড় মলিন ও উন্মনা দেখাইতেছিল। প্রভাতের সঙ্গে সংগ্রহ স্কুলার নিদ্রাভঙ্গ হইরাছিল; তবুও বিছানার পড়িয়া পড়িয়া সে কত কি ভাবিতেছিল। যে ডাক্তার পুরীতে স্কুলগার চিকিৎসা করিয়াছিল, সুরূপা তাহাকে দেখে নাই। তবে শুনিবাছিল, একটা স্বেচ্ছাদেবক নবীন ডাব্জার তাহার চিকিৎসা করিয়াছিল। কি জানি কেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে আর একটা নবীন ডাক্তারের ছবি স্থরূপার মানসনেত্রে প্রতিভাত হইল। তিন চার মাস পূর্বের অস্পষ্ট স্থৃতির ক্রম হারে কে যেন হঠাৎ আঘাত করিল। স্থরপার মনে পড়িল, যেদিন সে কলিকাতা ত্যাগ করে, সেদিন প্রিয়নাথের প্রীক্ষা প্রথম আরম্ভ হটরাছিল। বেলা দশ্টার সময় মুদ্রপার কলিকাতা ছাড়িবার টেণ; কিন্তু প্রিয়নাথের পরীক্ষা বেলা নম্বটার সময় আরম্ভ হইবে বলিয়া, প্রিয়নাথই র্ফুরুপা ও স্থরপার অমরদার নিকট বিদার লইরাছিল। বিদারের সমরের সেই ছল-ছল' চোথ ছটী থ্রুপার মনে পড়িল। তাহার ও তাহার অমরদার দিকে চাহিন্ন কেবল 'ব্লুক, তোমরা তবে দশটার গাড়ীতেই যেও, গাড়ী ব'লে রেখেছি: আমার ন'টাতে 'এগজামিন' আরম্ভ হবে আমি তবে চ'লুম' বলিয়া অন্তপদে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল। সেই ব্যথামণ্ডিত মুখখানি স্থরপা আজ কিছুতেই ভূলিতে পারিতেছিল না। প্রিয়নাথের সেই শিশুস্থলভ সরলতা, সেই অনাবিল ভালবাদার প্রতিদানে সে কি দিয়াছে—হক্নপা আৰু তাহাই ভাবিতেছিল। প্ৰিয়নাথের বেদনাতুর হৃদয়কে সে কেবল বারে বারে আখাত করিয়াছে মার্ত্র। আজ যেন তাহার সম্পেহ হইতেছিল—তাহার শিক্ষা, তাহার সৌন্দর্যা, তাহার আভিজাত্য তাহাকে জনমান্য

দিয়াছে কি না। আজ যেন তাহার মনে হই েছিল ভাহার এই পরিপূর্ণতার মধ্যে কোথার একটা মস্ত বড় ফাঁকে রহিয়া গিয়াছে। কোন অদুগ্র 'মন্ত্রণক্তি'র প্রভাব আব্দ তাহার সমস্ত তৈ ভক্ত টাকে আচ্ছন্ন করিব। ফেলিতেছিল। এমন সমন্ত্র হঠাৎ পিতার নিকট হইতে ডাক আদাতে, তাড়াতাড়ি উঠিয়া মুথে-চোথে একটু শ্বল দিয়া সে পিতার গৃহে প্রবেশ করিল। যেতোনবাবু কক্সার বিমর্থ মুখখানির দিকে একবাত চাহিয়া তাছাকে পাশের চেয়ারে বসিতে বলিলেন; এবং 'ইংলিশ-ম্যান'-খানা তাহার হাতে বিশ্বা বড় বড় হরফে লেখার যায়গাটা অ'ঙ্গুণ দিয়া দেখাইয়া দিলেন। পড়িতে পঞ্তে স্থক্তপার চকু অঞ্জারাক্রান্ত হইয়া উঠিগাছিল: যোগেনবাবু ইহা লক্ষ্য করিয়াহিলেন। স্থরূপা চিংদিন ভোগে ই সেবা করিয়া আসিয়াছে। একজন তাহার বাঞ্চিতের জগুনিজের জীবনকে হেলায় বিপন্ন করিয়া, অভিমানে আত্মগোপন করিয়া, কোন পুরস্কার, কোন আদরের অপেকা না করিয়া যে চণিয়া যাইতে পাবে, প্রিয়নাথের ব্যবহারে তাহা স্থরূপা বেশ দেখিতে পাইল। পিতার নিকট আসিবার পূর্ব হইতেই কি এক অনৃষ্ট মহাশক্তি তাহার মনটাকে কেবল প্রিয়নাথের দিকে টানিতেছিল। তাহার উপর থবরের কাগজের ঐ বড়বড় হরফের কাল লেখা কয়টার উপর প্রিয়নাথের নিছাম, অমনাবিল প্রেম যেন নিক্ষে সোণার আঁচড়ের মত উজ্জ্ব হইয়া উঠিল। অশ্রমন্ত্রপার হৃদের তথন ভরপুর; কণা কহিবার সামর্থা ভাষার ছিল না। যোগেন বাবু সঙ্গেহে ৰ্ঞার পিঠে হাত দিয়া কহিলেন,—'এখন ব্যতে পেপ্লেছ ত মা---গলদ কোন্থানে 📍 প্রিয়নাথের এই আত্মত্যাগ, এই আঅগোপন তোমার পরাজ্যই খোষণা ক'রছে।' বাষ্পাকুল-কঠে সুরূপা কহিল, 'হাঁা বাবা, আমি তাঁকে—' সুরূপার গলা ভারী হইয়া উঠিন, সে কথা শেষ করিতে পারিল না। চেমারটা আর একটু স্থরপার দিকে আগাইমা দিয়া স্থরপার মাথায় হাত দিয়া যোগেনবাবু কহিলেন, 'পাগলা মেয়ে, সৰ তাতেই বাড়াবাড়ি। যথন আর একটু বড় হবে মা, তখন বুঝতে পারবে—এ অনুতাপেরও **প্রয়েজন** আছে। मक्रमभारत त्रारका कान किছु अर्थशेन नारे, अविठात नारे। যে উচু আদন প্রিয়নাথকে তোমার আপনা স্বাপনি দেওয়া উচিত ছিল, তুমি তা দাও নাই। তাই আৰু প্ৰিয়নাথ জোর ক'রে তোমার কাছ থেকে তা আদার ক'রছে-তার

ভ্যাগের ভেতর দিয়ে। এটা য়ে ভার স্থায় অধিকার;
এতে বাবা দিলে পরাজয় যে শেবে ভোমার হবেই মা।
ভূমি না 'সভ্যেক্স দন্তর' একটা কবিতা আমাকে প'ড়ে
শোনাজিলে; তাতে না লেখা ছিল 'হক্রাবী যার বৃক তাজা
ভার।' পাগলা মেরে এত পড়াশুনো কর, তবু সোজা
কিনিসে এত ভূল কেন কর মা ?' বাধিতা হুরূপা উত্তর
কলি, 'এখন কি ক'রব বাবা, আমি যে ভেবে কিছু
ঠিক্ ক'রতে পারছি না ?' শাস্তকণ্ঠে যোগেন বাবু উত্তর
করিলেন, 'কেন, তার জল্পে বেশী ভাববার ত দরকার
দেখছি না! তোমাকে বরাবর প্রিয়নাথেব কাছে যেতে হবে,
আর কি ? হুনীলের কলেজও ত পরশু খুলচে, সে তোমাকে
সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবে। প্রথমে গিয়ে তোমার জেট্যামহাশ্রের
বাসার উঠবে, তার পরে হুনীল তোমাকে প্রিয়র বাড়ীতে
রেখে আসবে।'

স্থনীল যোগেনবাবুৰ একমাত্র পুত্র; কলিকাভার এম-এ পড়ে। সুরূপা কহিন, 'আমি যে তাঁর বিনা অনুমতিতে কলক তা ছেড়ে এ দছি। আমি গেলে তিনি কি স্মার তাঁর ঘরে আমাকে —' মুখের অসমাপ্ত কথা টানিয়া লইয়া যোগেনবাবু কহিলেন "যামগা দেবেন না-এই ত বলতে চাও মা ? পাগল আর কি, এখনও তুমি প্রিয়কে ঠিক চিনতে পার নাই হুক। সে :তামাকে বরণ ক'রে নেবার জ্বয়ে চিবদিন প্রস্তুত ছিল; আর আমি জোর ক'রে ব'লতে পারি, তার ঘরে তোমার ছায় আসন আজও তেমনি ভাবে পাতা আছে। তোমার কোন ভয় নাই মা; শুধু নিজের দোষ স্বীকার করে ক্ষমা চেও। তুমি যে অমুতপ্ত হ'ষেছ, তা সে তোমাকে দেখলেই বুঝতে পারবে। একবার তোমার এই বুড়ো ছেলের কথা ভনেই দেখ না। হাঁ।, তুমি এখন এদ'। বেগা হ'য়েছে, স্নান ক'বে খাভয়া দাওয়া ক'রে, কলকাতা যাবার বন্দোবত্ত করগো।' অঞ্নত্নী স্কুরুপা নীরবে বাহির হইয়া গেল।

( নয় )

'ব্রেক্-জ' কোম্পানীর বড় সাহেবের নিকট 'শেয়ার' বিক্রেরের গচ্ছিত টাকা আদার করিয়া লইয়া প্রেরনাথ বিডন স্কোয়ারে, একটা বড় দোতালা বাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাতেই বাস করিতেছিল। 'ডিস্পেন্মারীর' জ্ঞা আবশ্যক টেবিল, আলমারি ইত্যাদি কিনিতৈ গত ২।০ দিন সে বড় ব্যস্ত ছিল। আজও বেলা নর্টার সমর
আহারাদির পর বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গিয়া সন্ধ্যার
সমর সে বাড়ী ফিরিল। চা পানাস্তে উপরে নিজের বসিবার
মরে চুকিয়া টেবিলের উপর একথানা খামের চিঠি দেখিয়া
পড়িতে আরম্ভ করিল। চিঠিতে এইরূপ লেখা ছিল;—
ভবানীপর, কলিকাতা

মঙ্গলবার।

#### শ্রীচরণকমলেযু .---

দরিত আমার! প্রাণদাতা! আমাকে ক্ষমা ক'রো, আমার শত অপরাধ ক্ষমা ক'রো। তোমার মত দেবোপম লোকের স্ত্রীপদবাচ্য হ'রে তোমার ঘর ক'রব এত উচ্চাশা আমি ক'রতে পারি না। যদি তোমার সামান্ত দাসীর মত চরণ সেবার অধিকার পাই, তো আমি নিজেকে ধন্ত মনে ক'রব। আমি তোমার হুটী পারে ধরে ক্ষমা চাইচি; এবারের মত আমার ক্ষমা ক'রো। তোমার উপর স্ত্রীর মত ব্যবহার আমি কথনও করি নাই। দেবতা আমার, এতাদন ক্ষমা ক'রে এনেছ', এবার কি দাসীকে ক্ষমা ক'রবে না?

আমি আজ তিন দিন দাদার সঙ্গে ভবানীপুরে এসেছি।
পরগু দাদা সঙ্গে ক'রে আমাকে তোমার বাড়া নিয়ে
গেছ্লেন। কিন্তু ১ভাগিনীর অদৃষ্ট দোবে তোমার
দোয়ারে চাবি বন্ধ ছিল। দেবতা আমার! যদি দশু
দিতে ইচ্ছে কর, দিও, তোমার স্থানা মাধা পেতে
নিতে প্রস্তুত আছে। তবে ভোমার কাছে রেখে, তোমার
চরণদেবার অধিকারিণী ক'রে তার পর যা শান্তি দিতে চাও
দিও। তুমি আমার জন্মজন্মস্তুরের,—তুমি আমার ইহকাল,
তুমি আমার পরকাল। আমার ইমান, আমার ইচ্ছেৎ সব
তুমি; — আমার শিক্ষার বাজ পড়ুক, এই সহজ সতিয়
কথাপুলো আমার পোড়া চোথে পড়ে নাই।

আজ দাদা সকালে তোমার নৃতন বাড়ীর খোঁজ

পেরেছেন; তুমি বাড়ীতে বিশেকা, তাই দেখা হর নাই।
সংব্ধার পর আমি তোমার কাছে যাব। স্ত্রী ব'লে স্থান
যদি না দিতে পার, তবে স্থরপাকে তোমার সামায় দাসীর
স্থান দিয়েও তোমার বাড়ীতে জারগা দিও। তা যদি
না দিতে পার তবে পুরীতে কেন স্থরপাকে মৃত্যুপথ
থেকে ফিরিরে এনেছিলে? দেবতা আমার—এ প্রাণ ত'
তোমার; ভোমার চরণে ডালি দোব, তোমার যা ইচ্ছে হর
ক'রো। তথু এইটুকু তোমাকে জানাতে চাই, তোমার
স্থরপার ভূল ভেলে গেছে, পরশমণির সহবাসে লোহা দোণ।
হ'রে গেছে। আমি আবার তোমার ঘটী পারে ধ'রে বলি—
আমার ক্রমা ক'রো। ইতি

স্তরপা

চিঠিটা খামের ভিতর রাখিয়া প্রিয়নাথ দিদি তরলালেবীকে স্ক্রপার আনিবার সংবাদ দিতে যাইবে মনে করিতেছে, এমন সময় দোরার খোলার শব্দে পিছু দিকে চাহিয়া দেখিল, স্বরং তরলাদেবী স্ক্রপার হাত ধরিয়া তাহারই কক্ষে প্রবেশ করিতেছেন। প্রিয়নাথকে কোন কিছু বলিবার স্থযোগনা দিয়াই তরলাদেবী কহিলেন,—'ওরে প্রিয়, আমাদের ঘরের লন্ধী নিক্রেই আমাদের ঘরে ফিরে এসেছে। দেখিস্, তুই আর কিছু মনে রাখিস্না, বউকে কোন কথা বিল্স্ না। ছেলেমাম্ব তাই ভূল ক'রেছে। এর পরে সব সেরে যাবে। এখন সব ভূলে গিয়ে লন্ধীকে ঘরে তুলে নে। আমি খাবার করতে নীতে চয়ুম।' তরলাদেবী নিক্রান্ত হইলেন। প্রণাম করিয়া নতমুখে স্কর্মণা প্রিয়নাথের কাছে দাঁড়াইল। স্নেহভরে স্ক্রপার হাতটী ধরিয়া প্রিয়নাথ কহিল, 'স্ক্রু, তোমাকে এত মলিন দেখাচে কেন প'

স্থার নীরব,—তাহার অশ্রভরা চোধছটা প্রিরনাথের কথার জবাব দিল।

### মধ্যপ্রদেশের খনিজ সম্পদ

#### শ্রীদত্যেশচন্দ্র গুপ্ত এম্-এ

( )

প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল যে, এই লেখার মধ্যে গবেষণা নাই। অল্প দিন হইল তাতা কোম্পানীর ভূতাত্তিক মদীর বন্ধু শ্রীযুক্ত বলরাম দেন এম্-এস্লি মহাশরের সহিত, কর্ম্মোপলক্ষে মধ্যপ্রদেশে যাইতে হইয়াছিল। তথার খনিজ্ব সম্পাদের নানাবিধ নিদর্শন দেখিতে পাই। দেখিয়া কোত্হলী হই এবং মধ্যপ্রদেশের যাবতীয় খনিজ্ব পদার্থের বিবরণ সংগ্রহে আগ্রহান্থিত হই। বর্তমান প্রবন্ধ উক্ত বিবরণের সংক্ষিপ্র-সার।

আজকালকার এই বুগে যদি অর্থবান ও উন্মোগী বালালীদের
দৃষ্টি, বাংলার বাহিরে, এই থনিজ সম্পদের দিকে আক্রষ্ট
হয়, তাহা হইলে জাতির ও দেশের কল্যাণ হয়। (সাধারণ
বালালী পাঠককে, মধ্য প্রদেশের গনিজ সম্পদ বিষয়ে,
কৌতৃহলী করিবার উদ্দেশ্রেই এই সংকলন প্রকাশিত
হইল। যাহারা এই সম্পদ আহরণ করিবার ইচ্ছা করিবেন,
তাঁহারা যেন বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ করেন।)

মধ্যপ্রদেশে, দরকারী ও মৃণ্যবান ধনিক পদার্থের



রম্রমার অন্তর্গত ম্যাকানিজ খনি।

(कछी- वि सन)

বাংলাদেশ খনিবছল নহে। পশ্চিম বলের কর্মলা বাদ দিলে সম্পদ হিসাবে, বাংলার অন্ত কোনো খনিজ পদার্থের নাম মনে হয় না। অনেক বাঙ্গালী কর্মার খনিতে কাজ করিয়া লাভবান হইয়াছেন। কয়লার কারবারেও অনেক বাঙ্গালী কৃতিত দেখাইয়াছেন। বিশেষ করিয়া,. বাঙ্গালী ভূতত্বিং ও থনিবিং পঞ্জিতের সংখ্যা কম নহে। সংখ্যা খুব বেশী। কিন্তু তাহার সবগুলিরই যে বর্ত্তমানে উদ্ধার হইতেছে তাহা নহে। মধ্যপ্রাদেশে এমন অনেক খনিজ পদার্থ আছে, যাহাদের উদ্ধারে খুব বেশী মূলধনের আবশ্যক নাই। এই সব পদার্থের উত্তোলন-কার্য্যে ও ব্যবসারে অনেক মার্ওরাড়ী, গুজরাতি, মারাঠি, ভাটিরা পার্নি ও ইংরাজ নিযুক্ত আছেন। ছ-একজন ছাড়া, খনির

অধিকারী, উজোলন দারী, ঠিকাদার বা ব্যাপারী হিসাবে বাদালী দেখিতে পাওরা বার না। বেকার শিক্ষিত বাদালী, দেশে চাকুরীর র্থা উমেদারী না করিরা, দেশ ছাড়িরা মধ্য প্রদেশে যাত্রা করিলে, অস্ততঃ নিজেদের অর-সংস্থান করিছে পারিবেন, দেখিরা শুনিরা আমার এই ধারণা হইরাছে। আমার বিখাস, উত্যোগী, কষ্টসহিষ্ণু, অধ্যবসায়ী, বাদালী যুবকের সংখ্যা বিরল নহে। মধ্য প্রদেশে তাঁহারা একবার ভাগ্য পরীক্ষা করিরা আহ্বন না ? 'রাতারাতি বড়লোক' হইবার হুরাকাজ্ঞা লইরা যাত্রা না করিলে, তাঁহাদের যাত্রা নিশ্চরই সফল হইবে।

ভূতান্তিকেরা এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত খনিজ পদার্থের সন্ধান

লাগাইবার পাধর ও খনিজ কৌহ প্রচুর পরিমাণে পাওরা যায়।

- (খ) Lateritoid—খনিজ গৌহ ম্যাঙ্গানিজ ধাতু, ochre। বর্ত্তমানে মধ্য প্রাণ্ডশের খনিজ পদার্থের মধ্যে ম্যাঙ্গানিজ ধুব বেশী পরিমাণে উত্তোগিত হইতেছে; এবং গত করেক বৎসরের মধ্যে ইহার ব্যবসায় খুব লাভজনক হইয়া উঠিয়াছে।
- ( v ) Doccan Trap:—Building Stone, (basalt), agate, carnelian, jasper, opal, rock-crystal, Soda (trona), mineral waters, Iceland spar:



ম্যাকানিজ টুলি বোঝাই হইতেছে।

( ফটো—বি সেন )

পাইয়াছেন, তাহাদের তালিকা, নিমে তাঁহাদের ভাষায় দেওয়া গেল।

- (১) Alluvium—Brick-clays, Kankar, salt, gold। ইহাদের মধ্যে লবণ ও অর্ণ ছাড়া, বাকী ছইটি পদার্থকে ব্যবসায়ে লাগান যাইবার মত অবস্থায় পাওয়া যায়।
  - ( ? ) Lateritic Formations:
- ( ) Laterite—Bauxite, building stone, pyrolusite, iron ore, ochro, diamonds.

এলুমিনিরমের মূলধাতু bauxite, আর ইমারতে

ইলাদের মধ্যে ইমারতের প্রস্তর ও সোডা প্রস্তর মূল্যবান।

- (8) Infra Trappean—Line stone, manganese ore.
  - ( c) Gondwana:

Upper—Pottery clay; fireclay, coal, jasper, pebbles.

Lower—Coal, fireclay, sandstone, pottery clay, iron ore, manganese ore.

ইহালের মধ্যে pottery clay, coal, fireclay ও sand stone মুল্যবান।

#### ( ) Vindhyan-

Upper—Sandstone, limestone, lithographic stone, manganese ore, lead ore.

Lower—Limestone, fuller's earth, shale, sandstone, diamond.

ইহাদের মধ্যে Sandstone, Limestone, fuller's earth e shale প্রধান।

fluorspar, barytes, wolfram | **划** 时期, ores of copper, lead, silver, gold.

এ শ্রেণীর কোনোটিই এমন অবস্থার পাওরা যার না, যাহাতে ভাহাদের উদ্ধার লাভজনক হয়।

- (>•) Granite—Building Stone.
- (>>) Gneiss—3
- (১২) Dharwarian—(ইহার মধ্যে বিরিষটি ও সোনাথান ধাতব গভও অন্ধর্গত)! Manganese ore, iron one, limestone, dolomite, marble, ochre,



ছোট রেশে বোঝাই ম্যাঙ্গানিজ বালাঘাট হইতে গণ্ডিয়া যাইতেছে।

(ফটো—বি দেন)

(9) Bijawar—Limestone, sandstone, jasper, iron ore, lead ore, Silver,

এই শ্রেণীর অন্তর্গত কোনো পদার্থই ব্যবসায়ে লাগাইবার মত অবস্থায় পাওয়া যায় না।

( > ) Cuddapah—Limestone, lithograpic stone, lead ore, sandstone:

ইহার মধ্যে Limestoneই প্রাান।

( > ) Pregmatites and mineral Veins Cutting archaeans: Mica, quartz, rose quartz,

Steatite, asbestos, jasper, garnet, opal, Spinal:
মোটামৃট বলিতে গেলে, এলুমিনিয়মের মূল্যাত্ bauxite,
কয়লা, খনিজ লৌহ, চূণা পাধর ও ম্যাঙ্গানিজ মধ্য প্রদেশের
খনিজ পদার্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

১৯১৪ সাল হইতে ১৯১৮ পর্যান্ত মধ্য প্রেদেশে যে সমন্ত মূল্যবান থনিজ পদার্থ উত্তোলিত হইয়াছে, তাহাদের তালিকা ও পরিমাণ নিদ্ম দেওয়া গেল; ১৯০৯ হউতে ১৯১৩ পর্যান্ত ৫ সালের গড়পড়তা হিদাবও ভুলনার জন্ত দেওয়া হইল।

| Minerals.          | Average       |          |          | Tons.    |             |           |
|--------------------|---------------|----------|----------|----------|-------------|-----------|
| •                  | 1909-1913     | 1914     | 1915     | 1916     | 1917        | 1918.]    |
| Asbestos           | 3 ( 1910 )    | ******   | -        | -        | 7           | 13        |
| Bauxite.           | 449           | 514      | 876      | 750      | 1, 363      | 1, 192.   |
| Clay               | 17, 382       | 33, 7738 | 33, 359  | -        |             | 2, 918    |
| Coal               | 227, 960      | 244, 745 | 253, 118 | 287, 832 | 371, 498    | 481, 470  |
| Corundrum          |               |          |          |          | -           | 80        |
| Fuller's earth     | 100           | 109      | 139      | 179      | 334         | 218       |
| Iron ore           | 2, 612        | 18, 402  | 4, 747   | 4, 464   | 3, 169      | 6, 097    |
| Laterite           |               | -        | 16, 445  |          |             | _         |
| Limestone and      | $\mathbf{d}$  |          |          |          |             |           |
| $\mathbf{K}$ anker | 79, 816       | 148, 471 | 63, 079  | 45, 555  | 80, 444     | 134, 794  |
| Manganese ore      | 488, 485      | 564, 890 | 394, 215 | 558, 828 | 577, 841    | 438, 628  |
| Ochre              | 258           | 108      | 12       | 8        | 900         | 16        |
| Steatite           | 476           | 502      | 329      | 8921     | 2, 422      | 3, 473    |
| Wolfram            | 1.3 ( total ) |          | ******   | 1. 3     | and parties |           |
| Lead ore           | Santonings.   | 3        | 7        | 7        |             | neuronia. |

**21434** 

এই তালিকা হইতে দেখিতে পাওরা যাইবে যে ব্যানসায়ীদের ঝোঁক বেশী পড়িরাছে, ম্যালানিজ, করলা ও চুণা পাথরের উপর। এই সমস্ত পদার্থের চাহিদা, ভারতে ও লারতের বাহিরে, দিন দিন বাড়িরা চলিরাছে। ইহাদের উরোলন-কার্য্যেও পুব বেশী মূলধনের প্রয়োজন হর না। ম্যালানিজ উরোলনকারীদের মধ্যে, বড় বড় কে.ম্পানী জ আছেই, তথ্যতীত, বছসংখ্যক লোক অর মূলধন লইয়াই, এই পদার্থের উদ্ধারে ব্যাপৃত আছে। বালালী হই এক জন বাহারা আছেন, তাঁদের দৃষ্টি, আমার মনে হর, উদ্ধারের দিকে কম—খনিজ অর থরিদ-বিক্রার দিকে বেশী। বালালার ভাগ্যদোবে ইহাতে লোকসান বই লাভ হয় না।

#### খনিজ এলুমিনিয়ম

সন্নকারী ভূতান্বিকেরা করেক বংসর পূর্ব্বে দেখিতে পান যে, ভারতের অধিকাংশ lateritic শুর এলুমিনিরমে পূর্ব। আরি এই এলুমিনিরম পদার্থ bauxiteএর অফুরূপ। Bauxite হইতেই এলুমিনিরম সাধারণতঃ নিদ্ধাসিত হয়। ১৯০৩ সাল হইতে, ভূতত্ববিভাগের কর্ম্মচারীরা ইহার বিশেষ বিবরণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সংগৃহীত নমুনা ভূতত্ববিভাগের রসায়নাগারে, এবং Imperial Institute এ বিশ্লেষণ করা হয়। পরীকা করিয়া দেখা যায় যে, ভারতীয় bauxite ঈংলও, আয়ার্লও, ফ্রান্স, ও আমেরিকা হইতে যে bauxite এর আমদানী হয়,তাহা অপেকা কোন অংশে নুনে নহে।

ভারতে এ-যাবৎ আবিষ্কৃত bauxita স্থারের মধ্যে, মধাপ্রদেশের অন্তর্গত বালাঘাট কেলার বাইছির নামক উচ্চ ভূমিতে, জব্বলপুব জেলার কাটনির নিকটবন্তী স্থানে প্রাপ্ত bauxiteই সর্বোৎকৃষ্ট। সারগুলা, যশপুর রাজ্যে আর মগুলা ও সেওনি জেলায় প্রাপ্ত bauxiteও বিশেষ মূল্যবান।

আৰু পৰ্যাস্ক বালাঘাট ও জবব স্পুরের bauxite এর উপরেই সাধারণের দৃষ্টি আরুষ্ট হইরাছে। ঐ ঐ স্থানে প্রাপ্ত bauxite এর রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখিতে পাওরা যার যে, উহার মধ্যে শতকরা ৫১.৬২ হইতে ৫৮.৮০ অংশ এলুমিনিরম অক্সাইড ( Al  $_2$ O $_3$ ) আছে।——পোড়াইবার পর এলুমিনিরম অক্সাইডের পরিমাণ শতকরা ৭১ হইতে ৮০

হর। ইহা হইতে ভূতান্তিকেবা দিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে, বালাঘাট ও জবনপুরের bauxite খুব উচ্চ শ্রেণীর। উাহারা মনে করেন যে, এই পদার্থ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে। সেই জন্ত কংয়ক বৎসর ধরিয়া,।এই ধাতুকে, ব্যবনায়ে লাগাইবার উপায় নির্দ্ধারণের চেষ্টা হইতেছে। সরকারী ভূতত্ত্বিৎদের মতে—ভারতীয় bauxiteএর ব্যবসায় তিন রক্ষে লাভজনক হইতে পারে।

- (১) থনি হইতে উদ্ধৃত কাঁচামাল রপ্তানি করিয়া অথবা ইহা পোড়াইয়া রপ্তানি করিয়া (calcination)।
  - (২) ক্ষার পদার্থ সংঘোগে, এলুমিনা বা এলুমিনিরম

অনিশ্চিত। স্থতরাং সাধারণ অর্থশালী লোক, এই কার্যো অর্থবায় করিতে অনিচ্ছক হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

বিতীর উপায়টিই সর্বাপেকা সহজ। ইহাতে লোকসানের সন্তাবনা অর। খুব বেণী মূলধনের প্রয়োজন নাই। প্রাথমিক অনুসন্ধান ও পরীক্ষা সরকারী ভূতাত্তিকেরা করিয়াছেন। অনুসন্ধানের ফলও প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ভারতীর bauxiteকে এলুমিনা (Aluminium oxide) তে পরিণত করিবার প্রক্রেয়া খুব বেশী জটিল নহে। এ বিষয়ে অর্থবান ও উল্পোগী ভারতবাসীদের দৃষ্টি বেশী পরিমাণে আকৃষ্ট হওয়া দরকার।

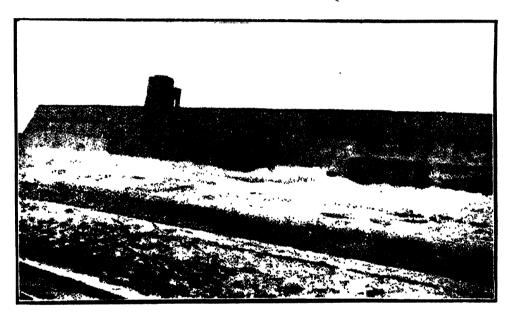

চমুণা পাথরের ভাটা।

( ফটো---বি সেন)

অক্সাইড্ উদ্ধার করিয়া ইয়োরোপ ও আমেরিকার এলুমিনিয়ম কারখানায় প্রেরণ করিয়া।

(৩) ভারতেই এলুমিনিয়ম প্রস্তুতের কারথানা স্থাপন করিয়া।

প্রথমোক্ত উপায় ত্যক্ত হইয়াছে। কারণ বিদেশী বন্দরে কাঁচা মালের দর নাই। তৃতীয়টি সহজ্ঞসাধ্য নহে। কারথানা স্থাপনের জন্ম বিপুল মূলধনের প্রয়োজন। তা ছাড়া বড় কারথানা স্থাপনের পূর্বে, ভারতীয় আবহাওয়া ও পারিপার্থিক অবস্থায়, এলুমিনিয়ম নিজাসনের সাফল্য সম্বন্ধে আরও বেশী অমুসন্ধান ও পর্যাবেক্ষণের প্রদাদন হইবে। এইরূপ অমুসন্ধান ও পর্যাবেক্ষণের ফলাফ্ল

যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্যান্ত বিলাতে manufactured aluminaর দাম টনকরা ৮০ টাকা হইতে ১১০ টাকা ছিল। এখন আরও বেশী হইয়াছে।

তা ছাড়া কাহাকেও একেবারে নৃতন করিয়া এই ব্যবসায় আরম্ভ করিতে হইবে না। গত কুড়ি বৎসরের মধ্যে এ বিষয়ে অনেক তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। মধ্যপ্রদেশে অনেকেই bauxite উদ্ধার করিবার ইজারা প্রভৃতি লইয়া অরবিস্তর কার্য্য করিয়াছেন। ১৮৮০ সালে, জববলপুর জেলার কাটনির নিকটবর্ত্তী টিকারীতে ম্যালেট্ সাহেব সর্ব্যপ্রদে aluminious laterite এর সন্ধান পান। সরকারী অনুসন্ধানের বিবরণ Records of the Geologi-

cal Survey of India ব নিয়লিখিত সংখ্যাঞ্জিতি পাওয়া যায়:—

> छन्म नः २६--- পृष्ठं। २२ छन्म नः ७७--- পृष्ठं। २२० छन्म नः ८७--- পृष्ठं। ১১৩

এই বিবরণ প্রকাশিত হইবার পর, ১৯০৫ সালের প্রথমে কবেলপুবের শ্রীযুক্ত পি, সি, দত্ত মহাশর, এই অঞ্চলের অনুসন্ধানের পাট্টা লইরা কার্য্য আরম্ভ করেন। তৎপরে ভিনি Bombay Mining ও Prospecting Syndicate নামক কোম্পানী গঠন করিরা রীতিমত সন্ধানের অনুমতি অন্তর্গত। তাঁহারা Cement ও চুণের ব্যবসার করিতেছেন। এলুমিনিয়ম সম্বন্ধে কি করিতেছেন তাহা জানিতে পারি নাই।

তাতারাও এদিকে নামিয়াছিলেন। Tata Electro Chemicals Ltd—নামক একটি কোম্পানীও গঠিত হইয়াছিল। অঙ্কদিন হইল এই কোম্পানী উঠিয়া গিয়াছে।

জ্বলপুরে ও কাটনিতে bauxite হইতে এলুমিনিরম নিজাদনের উপায় সহস্কে অমুসন্ধান এখনও চলিতেছে। উল্লোগের অভাব ২য় নাই। সাফল্য আদিবেই।

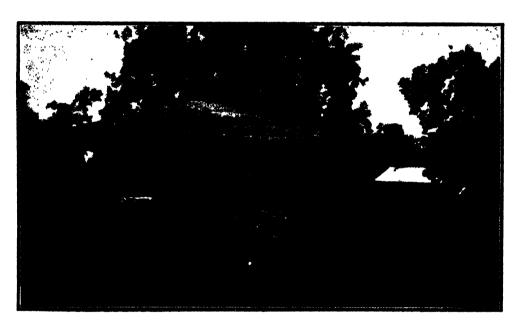

दम्त्रमा माक्रिक माहेरनत्र माजाकी मारिनकारतत्र वाक्रमा ।

(ফটো—বি সেন)

লয়েন। এই কোম্পানীর উদ্দেশ্য নানাবিধ ছিল; যথা, hydrated alumina, alumina, alum, aluminium প্রস্তুতকরণ, সিমেন্ট ও চুণ প্রস্তুতকরণ, পটারি ও fire brick প্রস্তুতকরণ। Bauxite উন্তোলনের পাট্টা যে অঞ্চলে তাঁহারা লইয়াছিলেন, তথায় এই সমস্ত পদার্থের প্রাচুধ্য তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। বোষাইএর Messrs. C. Macdonald & Co. এই কোম্পানীর Managing Ageints ছিলেন।

১৯১৭ দালের আগষ্ট মাদে Katni Cement and Industrial Company Ltd—উক্ত কোম্পানীর স্বত্ব করিয়া শন। Bauxite সম্পদ্ধিও ইহার

#### মধ্যপ্রদেশের কয়লা

মধ্যপ্রদেশে বর্ত্তমানে তিরিশটি কয়লার থনি আছে।
এই প্রদেশে কয়লার পরিমাণ বিপুল। এই বিপ্লতা
সংবিও থনির সংখ্যা কম হইবার ছইটি কারণ অমুমিত
হয়। প্রথম কারণ এই যে, এ-যাবং আবিষ্কৃত কয়লা
নিমশ্রেণীর,—ভৃতাবিকদের শ্রেণী বিভাগ অমুসারে তাহা
বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে পড়ে; এবং অধিকাংশ তৃতীয় শ্রেণীর
অম্বর্গত। দ্বিতীয় কারণ এই যে, যাতায়াত ও মাল
চলাচলের পথ তুর্গম ও বিরল। প্রথমোক্ত কারণে
নর্মদা উপভাকার লামেটা ঘাট প্রভৃতি স্থানের কয়লা

মাত্র স্থানীর ব্যবহারের জক্ত উদ্ভোগিত হয়। বিতীর কারণে কোরীরা রাজ্যের কুরাশিরা অঞ্চলের করুণা প্রথম শ্রেণীর হইলেও উদ্ভোগিত হয় নাই। কর্নার পরিমাণ

স্থানে স্থানে পুৰ অধিক। নিয়-লিখিত তালিকা হইতে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। আমু-মানিক নির্দ্ধারণে. প্ৰয়াবধা উপভাকায় ২৫,২৫০ লক্ষ টন কর্মনা আছে। ভাহার মধ্যে টন পাওয়া >9.>>0 লক যাইতে পারে। তন্মধ্যে আবার >4.000 লক ชิล (ওয়ান) নামক স্থানে অবন্ধিত।



৩। ওয়ারোরা—দেড় কোটা টন।

৪। ঘুঘদ-সাড়ে চার কোটা টন।



ম্যাকানিজের সন্ধানে শ্রীযুক্ত বলরাম সেন—( জঙ্গলের মধ্যে

ভাব ফেলিরাছেন) (ফটো—বি সেন)

৫। বল্লারপুর—সাড়ে তিন কোটী টন।

৬। উন্ন পাপুর-পাচ কোটা টন।

৭। উন্ন-একশত পঞ্চাশ কোটা টন।

৮। জুনারা ও টিপেণী—সাড়ে সাত কোটা টন।

বিহার ও উড়িয়ার কয়লার সঙ্গে তুলনায়, মধ্যপ্রদেশের কয়লা নিরুষ্ট।

ওয়ারোরা থনি, ৫৩ বংদর ধরিয়ামধ্যপ্রদেশের গ্রন্মেন্ট কর্ত্তক পরিচালিত হইয়া
১৯০৬ সালে বন্ধ হইয়া যায়। গ্রন্মেন্ট তৎপরে
বল্লারপুর কোলিয়ারিতে কার্য্য আরম্ভ করেন।
১৯১৩ সালে, বল্লারপুর বেসরকারী কোম্পানীকে
দেওয়া হয়।

নশ্মদা আইরণ কোল কোম্পানী, ১৮৬২ সালে মোহপানি কয়লার থনিতে কার্যা আইস্ক করেন। ১৯০৪ সালে এই কোলিয়ারি Great Indian Peninsular Railway কোম্পানীকে বিক্রম

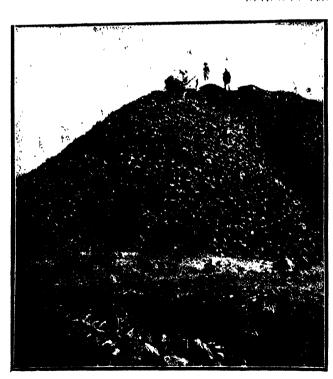

উচ্চ গিরিচুড়ার ম্যালানিক।

( ফটো---বি সেন )

করা হয়। তাঁচারা এই খনি পরিচালন করিতেছেন। পেঞ্চ (Pench) উপত্যকার করলা খনিপ্তলি এখন B. N. B. ও G. I. P. উভর Ry বারা সংযুক্ত। মধ্যপ্রদেশের করলা বেশীর ভাগ এই অঞ্চল হইতেই উত্তোলিভ হয়। কোরীরা রাজ্যের কুরাশিরার করলার কর্পার কর্পার কর্পার হৈতে একটি শাবা লাইন নির্মাণ করিতেছেন। তাতা কোম্পানী এই অঞ্চলের খনিজ স্বত্ব সংগ্রহ করিয়াছেন এবং ক্তক অংশ G. I. P.কে উত্তোলন করিবার ভার দিতেছেন।

পরিমাণ সর্কাপেকা বেশী। ধরিতে গেলে, উন্তোলিত ধাতুর পরিমাণ হিসাবে এবং উহার মূল্য হিসাবে, মধ্য প্রদেশকেই পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন দিতে হর। আশ্চর্যের বিষর এই বে, ম্যান্সানিজ সম্বন্ধে মধ্যপ্রদেশের এই প্রতিষ্ঠা, মাত্র পঁচিশ বৎসর পূর্বেও ছিল না। ভূতাত্বিক পশ্তিতগণের, মধ্যপ্রদেশে, এই ধাতুর অবস্থিতি সম্বন্ধে অল্প-বিস্তন্ন জানা ছিল মাত্র। কেহ কেহ নির্ণর করেন, যে, ১৮২৯ খৃঃ অক্সেম্বার্থিদেশে ম্যান্সানিজ খনি প্রথম আবিষ্কৃত হইবাছে। ইহার ৭০ বৎসর পরে, ১৮৯৯ খৃষ্টাকে সর্বপ্রথম, অমুসদ্ধানের পাট্টা (prospecting license) গৃহীত হয়। নাগপুর



বালাঘাট জিলার রম্রমা ম্যাঙ্গানিজ থনি। (ফটো— এী্যুক্ত বলরাম সেন)

রেশলাইন বিস্তার, এবং চলাচলের রাস্তা স্থগম হইলে পর, মুল্যে ও পরিমাণে, মধ্যপ্রদেশের করলার ব্যবদার প্রেকৃত লাভবাল হইবে, আশা করা যার। মাত্র গ্রন্থিদেটের উপর এই কার্য্যের ভার ক্সন্ত থাকার, এ অঞ্চলের করলার স্থাদিন আদিতে বিলম্ব হইতেছে।

5

বে থনিক পদার্থের জন্ত মধ্য প্রদেশ বিশ্ববিধ্যাত হইরাছে, ভালা ম্যাক্ষানিক। পৃথিবীতে, একমাত্র ভারতবর্ষ হইতেই, সর্ব্বাপেকা অধিক পরিমাণে, এই ধাতু উভোলিত লর। ভারতের মধ্যে, মধ্য প্রদেশে উদ্যোলিত ম্যাক্ষানিকের জিলার সর্কপ্রথম সন্ধানের কার্য্য আরম্ভ হয়। ১৯০০
খুটাব্দে, সর্কপ্রথম নাগপুর হইতে থনিজ ম্যালানিজ রপ্তানি
হয়। ১৯০১ খুটাব্দে, বালাঘাট জিলার, ১৯০৩ অবে
ভাঙারার, ১৯০৬ অবে ছিন্দ্ ওয়ারায় ম্যালানিজ উন্তোলনের
কার্য্য আরম্ভ হয়। আবু পর্যান্ত, মধ্যপ্রাদেশে, এই চারি
জিলা হইতেই সর্কাপেকা অধিক থনিজ ম্যালানিজ উন্তোলিত
হইতেছে। উন্তোলিত থনিজ ম্যালানিজের পরিমাণ ১৯০১
খৃঃ অবে ৪৮,২৭৭ টন ছিল, ১৯০৬ অবে ৩৫১,৬৮০ এবং
১৯০৯ অবে ৫৬৫,০১৭ টন হইরাছিল। তৎপরে বৎসরে
গড়পড়তা ৫ লক্ষ টন করিয়াম্যালানিজ উন্তোলিত হইতেছে।

১৯১০ খুঠাবে ৬৪৯,৩০৭ টন হইরাছিল। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ভারতে উদ্তোলিত ম্যালানিজ খুব অর পরিমাণই ভারতে ব্যবহৃত হয়। জেমসেদপুরে টাটার কারথানার ও কুলটির কারথানার, যৎসামাল ধাতব ম্যালানিজ ফেরো ম্যালানিজএ পরিণত করিবার জন্ত ব্যবহৃত হয়। বেশীর ভাগ ম্যালানিজ বিদেশে রপ্তানি হয়।

মালানিজের মূল্য বৃদ্ধি, ও উত্তোলন ও রপ্তানির বৃদ্ধি
অফুসারে, রপ্তানির মূল্যও অভিশব বৃদ্ধি পাইরাছে। ১৯০৯
খুষ্টাব্দে, মধ্য প্রদেশে উত্তোলিভ ম্যালানিজের মোট মূল্য
প্রায় সাড়ে চরিশ কক্ষ টাকা ছিল। ১৯১৭ সালে ইহার
মোট মূল্য দেড় কোটিরও অধিক ছিল। বর্ত্তমানেও বৎসরে

পাওয়া বার না। ভারতে প্রাপ্ত মাালানিজের পরিমাণ
অধিক হইলেও ইহা নিশ্চিত, বে, ভারতে মাালানিজের
ভাঙার অফুরস্ত নহে। যে সমরে, আমাদের দেশে,
ম্যালানিজের ব্যবহার-স্থানিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বিস্তৃতিলাভ
করিবে, সে সমরে হর ত, আমানিগকে সোণার দামে, স্বদূর
ব্রেজিল হইতে অথবা, দক্ষিণ রুল হইতে ম্যালানিজ আমদানা
করিতে হইবে। তাহা ছাড়া, ম্যালানিজ উত্তোলন ও
রপ্তানির ব্যাপারে যে লাভ হইতেছে, তাহার কতক
সরকারের তহবিলে যাইতেছে, কতক বিদেশী বলিকের হরে
যাইতেছে। কতক অংশ অবস্তু আমাদের হাতে আসিতেছে।
সেই জন্ত আমার মনে হর, যে, যতদিন, রাষ্টার বিষয়ে

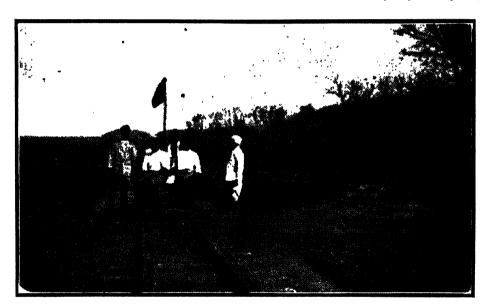

লেথকের থনি-গহ্বরে যাত্রা।

( ফটো—বি সেন )

প্রায় ছই কোটা টাকা মূল্যের ম্যাকানিক বিদেশে রপ্তানি হইতেছে।

অবশ্য ইহা হইতে মনে করা যার না যে, ভারতের পক্ষে, এই ধাতব পদার্থের রপ্তানি লাভন্তনক ব্যবদার, বা ইহাতে দেশের ধনবৃদ্ধি হইতেছে। অর্থশাস্ত্রবিং পণ্ডিতগণের মতে, এরপ ধাত্র রপ্তানি, অন্তিমে, দেশের পক্ষে কল্যাণকর হইতে পারে না। এরপ মনে করিবার প্রধান কারণ এই যে, বর্ত্তমান জগতে যে যে ব্যবদার ও শিরে, ম্যালানিজ ব্যবহাত হইতেছে, ভাহার বছল প্রচার ভারতে হর নাই। কতকগুলি ব্যবদারে ও শিরে, ম্যালানিজ অত্যাবশ্রক ও অপরিহার্য, পদার্থ। পৃথিবীর সকল দেশে ম্যালানিজ

আমাদের নিজস্ব কিঞ্চিৎ ক্ষমতা না পাওয়া যায়, ততদিন, এমন কোনো ধাতু আমাদের উত্তোলন করা উচিত নয়, যাহা আমার ব্যবহারে আনিতে পারি না, যাহা আমাদিগকে বিদেশে পাঠাইতে হয়। আরও ব্যাপার এই যে, ভারতের অফাক্ত কাঁচা মালের মত, ম্যাঙ্গানিজও, কাঁচা অবস্থায় রপ্তানি হয়য়া, ভিয় আকারে দেশদেশায়রে, বছওপ সুল্যেরপ্তানি হয়। আমাদের দেশেও, কিছু কিছু যে না আসেতা নয়।

ম্যাঙ্গানিজের কারবারে ছোট-বড় অনেক ব্যক্ষারা লিপ্ত আছেন। বাংলাদেশে যেমন, এক কালে, রা্তারাতি বড় লোক হইবার আশার, করলার পিছনে, রাণীগঞ্জ ও

**এ**ড়িরার ভিকে, বঁছ যোগ্য ও অযোগ্য লোক ধাওরা कतिराजन, मधा श्रासामात मामानिक शास्त्र प्रतेत सनी, निर्धन, দেশী, বিদেশী বহু লোককে আকুষ্ট করিয়াছে। সকলেরই ভাগ্যলন্ত্রী সুপ্রসন্ন হইরাছেন কি না জানি না: ভবে অনেকেই যে এই ব্যবসায়ে লকপতি, বহুলকপতি হইয়াছেন, ভাহার প্রমাণ নাগপুর, বালাঘাট, ছিল্ভেয়ারা, ভাভারায় भावश यात्र ।

ম্যান্তানিক কি কি কার্য্যে ব্যবস্থত হয়, এইবার সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করিব।

খনিজ ম্যাকানিজে নিয়লিখিত পদার্থ পাওয়া যায়---'১। ম্যাঙ্গানিজ মূল ধাতু

শিল্প ও ব্যবসায়ে, নানা প্রকারে ও আকারে খনিজ ম্যাঙ্গানিজের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথমতঃ মালানিজ মিশ্র ধাতু প্রস্তুত করণে। ইহার কয়েকটি প্রকার আছে-

- (১) ম্যাঙ্গানিজ ও লৌহ, মিশ্র ধাতু।
- (২) ম্যালানিজ ও লৌহ ও দিলিকম মিশ্রধাতু।

যথা---ফেরো-ম্যাঙ্গানিজ, ম্পাইগেল আইসেন, সিনিকো-ম্পাইগেল। এই সমস্ত মিশ্র ধাতু, লৌহ ও ইম্পাতের কারখানার বহুণ পরিমাণে ব্যবহাত হয়। এই মিল ধ'তুর ব্যবহারে ভাটার ( furnaceএ ) লোহা ও ইম্পাত 'ধরিরা' যার না-( prevent over oxidation ), নিৰ্দিষ্ট পরিমাণ



মালেনিক বাছো ডাক বাঙ্গালা ( ইহার ১০০ ফিটের মধ্যে চতুদিকেই ম্যাঙ্গানিজ )

- ২। লৌহ
- ৩। সিলিকা বা বালুকা
- ফম্পবস বা জ্ঞারজান
- ८। कन वा वाला।

ম্যান্ধানিজ, লৌচ, দিলিকা ও ফম্পবদেব ভাবতমা অমুসারে, ধাতব খ্যাঙ্গানিজের ব্যবহারিক মূল্য নিদ্ধারিত ET !

অঙ্গার (carbon) ও মাজানিজ মূলধাড়, তৈয়ারী ইম্পাতে যুক্ত থাকে, গন্ধক ও ফম্পবস বিদূরিত হয়, তৈয়ারী লোচা ও ইম্পাতকে ইচ্ছামত ধাতবভাগম্পর कत्व. এवः लोह ७ हेन्नारजत मनत्क महत्रप्रवित्र व्यवसात्र व्राद्ध ।

্পুষ্টান্ধে, ইম্পাত প্ৰস্তুত করণে বিদিমার (Besemmer) প্রণাশীর উদ্ভব হর। বিদিমার

खानी बाता हेम्पाउ देखाती कविवात ममझ हहेएड. **উ**पति লিখিত মিএমানলানিল ধাতুর প্ররোগ অভিশয় বাড়িয়া ম্যালানিত্ত্ত থনিল লৌহ উভোলিত হয়, তাহার শতকরা যার। এই প্রণালীতে, ম্যাঙ্গানিজ-মিশ্র ধাতু অপরিহার্য।

বস্তুতঃ সমস্ত পৃথিবীতে যে পরিমাণ খনিক ম্যাঙ্গানিক বা ৯০ ভাগ, এই মিশ্র ধাতু প্রস্তুতকরণে ব্যায়ত হয়।



মাাঙ্গানিজ কেন্দ্র বাল;ঘাটে তাতা কোম্পানীর বাললা

(ফটো—বি সেন)



জ্রীনত্যেশচন্দ্র গুপ্ত এম-এ

দ্বিতীয়ত:-এক রকমের ইম্পাতে ( যাহাকে Manga-'nese Steel বা Hadfield Steel বলে ) শতকরা ১১ ভাগ ম্যান্তানিজ এবং এক হইতে দেও ভাগ কার্ক্সন বা অঙ্গার থাকে। ম্যাঙ্গানিজ মিশ্রিত বলিয়া এই ইস্পাত অতিশয় দুঢ়ও কঠিন হয়। রেলের পয়েণ্ট, ক্রুসিং প্রভৃতি এই ইম্পাতে নির্শ্বিত হয়। ভাহা বাতীত পাণ্ধব ভাঙ্গিবার ও কাটিবার যন্ত্রপাতি, সমৃদু ও নদীগর্ভ খনন করিবার খনিত্র. বাঙ্গতি প্রভৃতি, ও ধুনবন্ধাদি রাখিবার জন্ত সিন্দুক আদি, ম্যাঙ্গানিভযুক্ত ইস্পাতে তৈরারী হর।

**ে** হৈ ও বালুকা বাতীত অঞ্চাল ধাতুর সহিত মাালানিজ মি শ্রত করিয়া যে মিশ্র ধাতু তৈয়ারী হয়, তাহাও বছবিধ শিলে ব্যবহৃত হয়। ম্যাঙ্গানিজযুক্ত ব্ৰঞ্জ ও পিতলে, তাম. ম্যাঙ্গানিজ, ভিত্ক ও টিন থাকে। তামা, ফেরো-মাাঙ্গানিজ ও ক্লিকের (zinc) মিশ্রণে যে মিশ্রধাত হয়, ভাচাকে বাজারে ম্যাঙ্গানিক জার্মাণ-সিল্ভার বলে। জালাজের নানা অংশে, ম্যাঙ্গানিজ এঞ্জ বাবহুত হয়। কামানের ফ্রেম, মাউনটিং প্রভৃতিতে ব্রঞ্জ মাাঙ্গানিক লাগে। ইহা ছাড়া, বিহুণ্ৎ-প্রবাহের শক্তি বাড়াইবার যন্ত্রপাতিতে, তামা, নিকেল ও ম্যাঙ্গানিজযুক্ত মিশ্রধাতু ব্যবহাত হয়।

নানাবিধ রাগায়নিক প্রক্রিয়ায়, ম্যাক্সানিজ ও ম্যান্তানিজের রাসায়নিক মিশ্রণের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যার। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা আগামী বারে করা याहेदव ।

## কোষ্ঠী গণনা

#### শ্রীম্বখেন্দুবিকাশ দাস বি-এ

( )

"ও কি, এর মধ্যে জলের প্লাদে হাত দিচ্ছ বে ? খাওয়া যে কিচ্ছু হল না" বলিয়া বর্ষিষদী গৃহিণী দরলা দেবী হাতের পাথাটা থামাইয়া আহারে উপবিষ্ট স্থামীর মুখের প্রতি তাকাইলেন।

প্রিয়নাথবাবু বলিলেন "আমার কম থাওয়া হ'ল কি না তাও তৃমি ব'লে দেবে ?"

"তুমি গুণে একটা কম ভাত থেলেও যে আমি বলে দিতে পারি, তা' তুমি—"

প্রিয়নাথবার কাঁচা পাকা গোঁফের পাশে একটু হাসিয়া বলিলেন, "ভা' জানি, জানি। ভবে ভোমার মুখ হ'তে ওই কথাটা শুন্তে বেশ ভাল লাগে কি না তাই!" 'থাও' বলিয়া সরলাদেবী একটু হাসিলেন। পরে বলিলেন, "কি ঠিক্ করলে ? কবে বেরুছে ? এবারে যাওয়া চাই-ই। কলেজ বন্ধ হ'ছে ক'বে ?"

"কলেজ বন্ধ হ'চ্ছে পরশু। আমাদের অন্ত করেকটি প্রফেসার এবার ওয়ালটেয়ার যাবার ঠিক করেছেন।"

ভাঁরা যেদিকেই ধান্, ভোমার সে সঙ্গে যাওয়া হ'বে না। আমাকে নিয়ে পুবা যাওয়া চাই-ই।"

"আমার বোধ হয়, কোন দিকেই যাওয়া হ'বে না।— দেখ, এ বন্ধটা থাক্। পরের বন্ধে যে দিকে বল্বে সেই দিকেই বেরিয়ে পড়ব, একটি কথাও বল্ব না।"

"কেন, এবারটার থাক্বে কেন ? দেখ, পুরী যাবার আমার অনেক দিনের ইচ্ছা। কাছাকাছি ভূবনেখর, উদয়গিরি, থগুগিরি, আরও সব অনেক তীর্থস্থান আছে। আমার অনেক দিনের সাধ। শ্রীক্ষেত্রের জগয়াথ একবার—"

"এরই মধ্যে কি, গিল্লি, তোমার তীর্থ করবার বয়স হ'ল ?" ু

"হোকৃ না হোকৃ পুরী ফেতেই হ'বে।"

"আছে। দেখি" বলিয়া চিস্তিত মুখে প্রিরনাথবার আসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিলেন।

( 2 )

"এই বন্ধের ভিতর সৌরীনবাবুর বিষের নিমন্ত্রণটা পাওয়া যাবে বোধ হয় ?"

সৌরীন রমেশের দিকে মুথ ফিরাইয়াবলিল, "কি ক'রে বলি বলুন ?"

কোন কলেজের মেসের একটা কক্ষে কতকগুলি ছাত্রের মধ্যে এইরূপ নানা কথাবার্ত্তা চলিতেছিল।

রমেশ বলিল, "কেন, আপনার বিষের কথাবার্তা পাকা হ'য়ে গেছে ওন্লাম।"

সৌরীন বলিল, "আমার বাবার ও সেই মেয়ের বাপের মধ্যে টাকার কথাবার্ত্তা ঠিক্ হ'রে গেছে বটে! কিন্ত টাকার চুক্তি হয়ে গেলেই যে আমাকে গিয়ে—"

"দোৱীন !"

ছুইজনেই বারের দিকে ফিরিয়া দেখিল, প্রিয়নাথ বাবু দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

প্রিয়নাথ বাবু বলিলেন, "আমার সঙ্গে আয়।"

প্রিয়নাথবারু সম্পর্কে সৌরীনের ঠাকুদি। ইইতেন। রাস্তায় নামিয়া তিনি সৌরীনকে বলিলেন, "একটা ভারী মুশ্বিলে পড়েছি, নাফি সাহেব।"

"कि ठाक्का ?"

তোর ঠাকুরমার পুরী যাবার অত্যন্ত ইছো, অথচ নানা কারণে যাওয় হ'তে পারে না। ব্যবসাটার অনেক টাকা লাগিয়েছি—হাতে টাকা নাই;—ব্যবসাটাও বদ্ধের মধ্যে একবার ভাল ক'রে চা'লাবার চেষ্টা করতে হ'বে।"

**"তাই কেন বুঝিয়ে বলুন না ?"** 

"বল্লেও ওন্বে না।"

প্রিয়নাপ বাবুর বাড়ীতে পৌছিতেই সৌরীন সোকা

রারাঘরে সরণাদেবীর নিকট উপস্থিত হইল। সরলা জিল্পানা করিলেন, "বিষের ত' সব ঠিক্ শুন্লাম। গণনার মিলে গেছে, আর কারও অমত নাই বোধ হয়।"

"কুটা, গণনা ও-সব আমি বিখাস করি না।"

তোরা সব আজকালকার কলেজের পড়ুয়া, বিখাস করবি কেন? এই যে আমার পিস্কুতো বোনের বিরেতে ভট্চায কুটা দেখে বলে দিলেন 'এক বছরের মধ্যে বিধবা হ'বার যোগ আছে'; পিশেমশার অবিশাস ক'রে উড়িয়ে দিলেন। কিন্তু ঠিক এক বছরের মধ্যে বিধবা হ'ল।"

"অমন একটা ছটো হঠাৎ 'কাক তালীরর' মত মিলে যার। তার পর, পুরী যাবার ঠিক্ করছ বুঝি ? নাই বা গেলে এ বন্ধটার ?"

তোকে ওকালতী করতে পাঠিয়েছেন ব্ঝি? ওপব এবারে ভন্ছি না। অনেক বছর ধরে 'যাচিছ' 'যাব' ক'রে কাটিয়ে দিছেন।"

সৌরীন তাহার ঠাকুরমার দৃষ্তা দেখিয়া চুপ করিরা গেল।

সরলা বলিলেন, "মেসে যে কি খাওয়া হয়, তা জানি। মাঝে মাঝে আসিস্না কেন ? এক্নি পালাস্নি, খেয়ে তবে যাবি।"

তার পর দৌরীন খাইতে থাইতে সর্বাদেবীর পুরী যাওরাতে কি প্রকারে বাধা দেওয়া যায়, তাহাই চিস্তা করিতে লাগিল। হঠাৎ এক সময় তাহার মুখখানা প্রফ্র হইয়া উঠিল।

খাওরা শেষ হইলে সৌরীন বিশ্বনাথবাবুকে জিজ্ঞাসা ক্রিল, "আপনার ছোটবেলায় কিছু 'ফাড়া' গেছে ?"

"হ্ৰা—কেন ়"

"কি, কি, বছন দেখি ?"

"একবার ছোটবেলার নদীতে ডুবে গেছলাম, আর একবার ছাতের আল্দের ইট ছেড়ে পড়ে গেছ্লাম।—হঠাৎ ও-সব কথা জিজ্ঞাসা করছিস্ কেন ?"

"পরে বলিব" বলিরা সৌরান সরলাদেবীর নিকট আসিরা বলিল, "এথন তবে চলাম। আছো ঠাকুমা, তুমি ত খুব কুলীতে বিশ্বাস কর। আমাদের মেসের পালে একজন খুব বড় জ্যোতিবী এসেছে, তাকে দিয়ে একবার ঠাকুরদাদার কুলীটা দেরাও না কেন? ঠাকুদা ব্যবস্টার জন্ত খুব ভাব্ছেন। ভট্চায় যদি বলেন যে শীব্ৰ ধনযোগ আছে, তাহ'লে বুঝতে হ'বে যে ব্যবসাটা নিশ্চয় পুব ভাল ক'রে চল্বে।"

"পুব ভাল জ্যোতিষী ?"

"हैं।--थूव वफ ।"

"তাহ'লে কাল তাঁকে নিয়ে আসিস্।"

"আজা" বলিয়া সৌরীন বাহির হইয়া গেল।

( 9 )

পরদিন বৈকালে সৌরীন প্রিয়নাধবাবুর ঘরের ভিতর আদিরা ডাকিল, "ঠাকুরমা কোথার ? ভট্টাচায মশা'র এসেছেন।" সরলা স্থামীর কোন্ঠী লইয়া আদিয়া সৌরীনকে দিলেন। সৌরীন বিলল, "তাঁকে বাইরের ঘরে বসিয়েছি। ভূমি দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে শুন্বে এস—কি বলেন।"

সৌরীন বাহিরের বসিবার ঘরে গিয়া ভট্চাযকে কোষ্ঠা দিয়া বলিল, "এই কোষ্ঠা দেখবার জন্ত আপ্নাকে ডাকা । হয়েছে।" সরলা ছারের আডালে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

জ্যোতিষী মহাশর কোঞী দমুখে মেলিরা, কাগজ পেজিল লইরা খুব গস্তার ভাবে বলিলেন, "গোড়া হ'তেই ভাল ক'বে দেখি।"

भोतीन विनन, "ठाइ प्रथ्न।"

জ্যোতিষা কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "রুংস্পতি গ্রহ—
হাদেশীর সপিগুকরণ—হাঁ, আচ্ছা বাবাজী, বাবুর কুড়ি বছর
বয়সে নদীর জলে কোন 'ফাঁড়া' গেছে ?"

সৌরীন দ্বারের নিকট গিয়া সরলাকে জিজ্ঞাসা করিল,
"জ্যোতিষী মশা'য় বল্ছেন ঠাকুরদার কুড়ি বছর বয়সে
নদীতে জলে ডুবে কোন ফাঁড়া গেছে !"

সরলা বলিলেন, "হাঁ:—আমার শাশুড়ীর কাছে শুনেছি, উনি ঐ বয়দে একবার গলায় ডুবে যান্, অনেক কটে বাঁচেন।" সৌরীন বিষয়ে প্রকাশ করিয়া বলিল, "বাঃ, ঠিক্ ব'লে দিলেন,—খুব বড় জ্যোতিষা বটেন।"

ততোধিক বিশ্বর প্রকাশ করিয়া সরলা বলিলেন, "আশ্চর্য্য ৷ ঠিক বয়স পর্যান্ত মিলে গেল !"

জ্যোতিষী বলিলেন, "দেব্ছি, টাকা কিছু জমাতেও পারেন নি। তবে এই এক বছরের ভিতর ধনযোগ আছে। আছো, এই এক বছরের ভিতর কোন উচ্চ স্থান হ'তে পতনে প্রাণহানির ফাঁড়া গেছে ?" সরলা গুনিয়া বলিলেন, "ইা রে সৌরীন, এটাও ত' ঠিক্ বলেছেন। গত বছর দেশের বাড়ীতে ছাতের উপর কার্থিন ছেড়ে গিরে একবার এম্নি বিপদ হয়েছিল।"

সৌরীন বলিল, "আশ্চর্যা !" সরলা বলিলেন, "বাস্তবিক !"

জ্যোতিবী বলিলেন, "দেখুন, উপস্থিত সব গ্রহই শুভ।
পূত্র-ক্ঞার পক্ষেও মঙ্গল। ধনযোগও শীল্প মধ্যে আছে।
কিন্তু এ যে দেখুছি—" জ্যোতিবী হঠাৎ শুক্ত হইলেন।

সৌরীন ব্যক্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি দেখছেন ?"
জ্যোতিষা বলিলেন, "বাবুর খুব শীঘ্র মধ্যে তার্থযোগ
রয়েছে। কিন্তু ভার সংগ্লেভাই ত!"

অতি কাতরভাবে সরলা সৌরীনকে বলিলেন, <sup>প</sup>ওরে, জিজ্ঞাসা কর না—কি ?"

জ্যোতিষী বলিলেন, "তীর্থস্থানং গ্রমনঞ্চ রাহ্যশনি উভেরশি— মর্থাৎ এখনও বাবুব তিন মাদ সময় খুবই খারাপ। রাহ্য-শনি ছইই রয়েছে। কোন তীর্থস্থানে এই তিন মাদের মধ্যে খুব বড় ছুর্ঘটনা ঘটুতে পারে। তিন মাদ পার হ'য়ে গেলে, তার পর খুব ভাল সময় পড়বে।"

সৌরীন বলিল, "ভা হ'লে কি হ'বে ?"

জ্যোতিধী বলিলেন, "ভন্ন এমন বিশেষ কিছু নাই। তবে ধোগটা ধথন তীর্থস্থানে রয়েছে, আমি বলি, বাবু ধেন এই তিন মাস কোথাও বিদেশে না বান্।"

সৌরান বলিল, "তা না হয় কোথাও যাবেন না।" কাতর ভাবে সরলা বলিলেন, "আমি এই তিন মাস কোথাও বেরুতে দিব না। আর কোনও ভয় নাই ড' ?"

শন। শ ক্যোতিষী ছইটি টাকা লইয়া বিদায় হইলেন।
সরলা বলিলেন, "ভাগ্যে ত' ও'কে ডাকা হয়েছিল।
এ ভগবানের রক্ষা করা! আমরা ত' পরও পুরী যাব
ঠিক্ করেছিলাম।"

সৌরান বশিল, "মনে একটা আশকা নিয়ে কোথাও না বেরোনই উচিত। কিন্তু গ্রশনা ক'রে সব ঠিক্ বলে দিয়ে গেলেন !"

সরলা বলিলেন, "বান্ডবিক্—খুব বড় জ্যোভিষী বটেন। ফাড়া ছটো ঠিক্ মিলে গেল।"

প্রিয়নাথবারু আদিয়া প্রবেশ করিলেন। "কি রে সৌরীন, আমরা ত' পরও পুরী যাচ্ছি। তোর ঠাকুরমা কিছুতেই ছাড়বে না। চ'ল্ আমাণের সঙ্গে দিনকতক বেড়িরে আস্বি।"

সরলা বাললেন, "না, এ বন্ধে গিয়ে কাজ নাই।"
প্রিয়নাথবার বলিলেন, "জানিস্ সৌরীন, ওটা হ'ল
রাগের কথা। আমি প্রথমে যেতে বারণ করেছিলাম কি না।"
স্রলা—না, গো, না—রাগের কথা নয়। এবারে যেয়ে
কাজ নাই।

প্রিয়নাথ— তুমি রাতদিন মুখ ভার ক'রে থাক্বে, সে আমি দেখতে পারব না। আমি সব ঠিক্ করে ফেলেছি।

সরলা—আমি বল্ছি, কিছুতেই যাব না।

প্রিয়নাথ—দেথ ঠিক্ বল্ছ ? আমার কোন দোষ নাই।
সরলা—হা গো হা। সরলাদেবী রন্ধন-গৃহে প্রবেশ
করিলেন। প্রিয়নাথবার সৌরানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি
ক'রে মত হ'ল রে ?"

সৌরীন সব থুলিয়া বলিল। প্রিয়নাথ—কাজটা ভাল হয় নাই। সৌরীন—এক দিন সব খুলিয়া বলিলেই হইবে।

(8)

ছই মাস পরের কথা।

সৌরান প্রিয়নাথবাবুর ঘরে আসিয়া ডা**কিল, "ঠাকুরমা** কোণায় গো<sub>?</sub>"

উপর হইতে সরলা বলিলেন, "আয়, উপরে আয়। কাল কলেজ খুলেছে, নয় ? কবে এ'লি ?"

সৌরীন উপরে উঠিয়া গিয়া বলিল, "কাল।"

সরলা—"বন্ধে কোথাও বেড়াতে গেছলি 📍

সৌরীন—"না, তোমাদের পুরী যাওয়া হ'লে, সঙ্গে যেতাম্।" সৌরীন হাসিয়া ফেলিল।

সরলা--"হাস্হিস্ যে ?"

সৌরীন সমস্ত খুলির। বলিল যে, সে লোকটা জ্যোতিবী নর, পুরী যাওয়ায় বাধা দিবার জল্প তাহাকে এরপ ভাবে শিবাইরা জানিয়াছিল।

সরলা—তা হ'লে ওঁর পুর্বের 'ফাঁড়ার' কথা জান্ল কি ক'রে ৽

সৌরীন—আমি ঠাকুরদাদাকে জিজ্ঞাসা ক'রে, সেই লোকটাকে বলেছিলাম।

श्रिमनाथवावू चरत्र श्राटम कदिरमन ।

সরলা—৪:, ভারী ৷ আর আমি যদি কথনও কোণার যেতে চাই ! অমন মিধ্যা কথা ব'লে ঠকাবার কি দরকার ছিল !

প্রিরনাথবাবু—আমার মৃত্যু কাঁড়া আছে ওন্লে কি কর তাই দেখ্বার অভ। এ'তে ভিতরের ভালবাদার পরিচর পাওরা যার কি না।

সরলা—দেখ্ সৌরীন, কথা গুলো একবার শোন।
আজ চলিশ বছর বিরে হ'রেছে। সাত-আটটা ছেলের
মা হ'লাম। বুড়িরে চুল পাক্তে চল্ল—এই বুড়ো বরসে
উনি আমার ভালবাসা যাচাই করতে এসেছেন।

প্রিয়নাথ—আহা, তা' নর, তা' নর! চুল পাকার সঙ্গে সঙ্গে ভালবাদাটা কেমন পেকেছে, তাই দেখতে!

সরলা—ভালবাসা বুঝি আবার কখন পাকে? দেখ, সৌরান, দিন যাবার সঙ্গে সব জিনিসই পাকে। কাঁচা হ'তে পাকা হয়, গোড়া আল্গা হয়, তার পর একদিন ঝ'ুরে যায়। ভালবাসা কিন্তু দিন যাবার সঙ্গে সঙ্গে কাঁচা হ'তে আরও কাঁচা হর; গোড়া আল্গা হর না, বাঁধন আরও শক্ত হর। (প্রিয়ন:থবাবুর মান্তিকের টাকের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া) ভার ঠাকুরদাদার মাথার পাকা চুলই বলু, কিছা দাঁতই বলু, গাছের পাতা, ফুল, ফল যা'ই বলু, বাইরের জগতের জিনিসের সঙ্গে বুকের ভিতরের ভালবাসা জিনিস্টা একবারে ভিন্ন। বুঝ্লি? আচ্ছা নাত বৌ হো'ক, তার পর সে ভাল ক'রে বুঝিরে দেবে। কিন্তু খুলে বলু:লই ড' হোত—এই এই কারণে যাওয়া চল্বে না; এমন ছুটামি করবার কি দরকার ছিল ? বল্—আর কারও সঙ্গে এমন ছুটামি করবি না ?"

সৌরীন—না।

সরলা—আছা, এখন থাবি আর।
পরের বন্ধে সরলাদেবী স্থামী ও নাতিটির সঙ্গে বহু স্থান
শ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন।

# শাগর-সৈকতে

## গ্রীপূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আবার এসেছি ফিরে' হে সিন্ধু, তোমার তীরে;
ল'বে না কি সাদরে আমার ?
সেই উন্নি-বাচি-মালা পুলে' দের ছন্দ-ডালা
উগারিয়া তরজ-ধারায়।
সেই সিন্ধু-বারিরাশি কত না আনন্দে আদি'
পরাণের পরতে পরতে,
হরবের নির্বাহিনী দেয় পুলে মায়াবিনী
সমুদ্রের বালুকা-সৈকতে।
পৌর্ণমাসী রক্তনীতে টল' মল' বারিধিতে,
অগণিত হিমাংগুপ্রভার—

करत्र (थमा विकित्य-मोमात्र ।

কত রঙ্গে সারি সারি

কোন স্থা-লোক হ'তে আসে গো কলোল-শ্ৰোভে মধুমাথা কা'র ৩০ এবণ ? স্থরের শহরী কা'র ভেদে আদে অনিবার: করে কাণে অমৃত-বর্ষণ ! ক'রো না বিফল তা'রে. যতবার হেরিবারে এসেছে সে এই বেলা-ডুম: মধুব অঙ্গের ভঙ্গী দেখে চ'লে গেছে সদী ভ' শীতল পদতল চু:ম'। আৰু তারে দিও টাই, আর তো সে যাথে নাই, চিরতরে রহিবে হেখার; ত্বধ'মাথা তব গীতি শুনিবে গো নিতি-নিত্তি थुषत-छेषत-रामुकात्र ।

কেৰীল-সুনীল বারি



# ত্বগ্ধ-পোগ্য শিশুর আহার

### ডাক্তার জ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্-এম্-এস

( )

"ছগ্ধ"-পোষ্য শিশুর আহার ছগ--এ সম্বন্ধে আবার বলিবার কি আছে? এই কথাটা স্বতঃই মনে উঠে। বলিবার অনেক কিছু আছে বলিয়াই এমন উত্তট রকমের নাম দিয়া প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়াছি।

একটা স্থুল নিয়ম আছে যে, মাতৃ-সাহ্য যদি ভাল থাকে, তবে যত দিন শিশুর দাত না উঠে (এবং তাহার ২।৪ মাস পর পর্যান্তও) মাতৃত্তক্ত ছাড়া ছনিয়ার অপর কোনও জিনিস শিশুকে থাইতে দিতে নাই। প্রস্তাবের ৬।৭ মাস পর হইতে মাতৃত্তক্ত "নিরেশ" হইরা পড়ে—সে ছধে শিশুর তেমন উপকার হয় না—বয়ং সে ছধ পান করিয়া শিশুর রক্তারতা (এনিময়া) ঘটে। অনছ্য ত্যাগ হইবার পরে, এ দেশে গো-ছ্যই শিশুর দিশুরি প্রধান থাতা। যেখন "বিকে মারিয়া বধুকে শিখানর" কথা এ দেশে প্রচলিত আছে, সেই রকম গো-সেবার কথার ভিতর দিয়া, বধু-সেবার কথাটা বলারে কাই হইবেন না। এ দেশে "গো-সেবা" কথাটা বলার কাই হইবেন না। এ দেশে "গো-সেবা" কথাটা বলার কাই হইবেন না। এ দেশে "গো-সেবা" কর্মটাত আছে, "কামাতা-অর্চন" (কামাই বঁটা) হয়, কি কক্তই বা "বধু-সেবা" প্রচলিত

হইবে না ? আজ যিনি বধু, কাল তিনি সংসারের কর্ত্রী; আজ যিনি বধু, কাল তিনি সম্ভানের জননী, বংশধরের মাতা, ধাত্রী ও শিক্ষরিত্রী - সমাজের কল্যাণ-অকল্যাণের বিধাত। এই জন্তুই সংসারের সমাজের ও কেশের কল্যাণ চিন্তা করিরা বধুসেবার কথাটা পরে বলিতেছি।

(২) একবার গো-দেবার কথাটা প্রথমে বলিব। বর্ত্তমান কালে, গো-দেবা জিনিসটা উঠিরা গিরাছে। ভাহার কারণ ছইটি—প্রথমতঃ, আমরা "বাব্" (অর্থাৎ নিরর্থক অভিমানী) হইরা পড়িরাছি; এবং বিভীরতঃ, আমরা স্থ-ধর্ম হারাইরাছি। অথচ, বর্ত্তমান কালে আমরা ছ্ব পান করিবার কল্প যত বেশী ব্যগ্র হইরাছি, পূর্ব্বে ততটা ব্যগ্র ছিলাম না। এখন পান করিবার হব চাই, চারের হব চাই, সন্দেশ মণ্ডা নিত্য থাওরা চাই, কবার কবার ক্র চাই, সন্দেশ মণ্ডা নিত্য থাওরা চাই, কবার কবার কুট থাওরা চাই; আল কাল হব ও হবের যি যত চাই, পূর্ব্বে আমরা তত চাহিতাম না। অবচ, আলকাল এ দেশে গাভীর যত হর্ত্বশা, গোখাদক লাতিদের দেশে গাভীকে তাহার এক-সহস্রাংশ হর্ত্বশাও ভোগ করিতে হর না! পরস্ক গো-ধাদক লাতিরা গাভীর যত সেবা করে,

হিন্দুখাভিষানী বালালী ভাহার করনাও করিতে। পারে না।

যে ব্যক্তি গো-ছগ্ধ পান করিতে চাহেন, তাঁথার পক্ষে এই এই শ্বলি অবশ্র কর্ত্তব্য:----

- (১) গোকর ভাগ "কাভি" দেখির। গক্ত কর করা চাই। ভাওরাগপুর (নাগরা) মুগতান প্রভৃতি স্থানের গক্তরা খ্ব বেশা হধ দের। এমন জাতীর গক্ত কেনাই উচিত।
- (২) গোকর ভাল বংসতরী উৎপাদন করাইবার জন্ত উৎকৃষ্ট "বণ্ডের" প্ররোজন। এ দেশে, বিনামূল্যে উৎকৃষ্ট বণ্ডের অভাব দুরীকরণার্থ, ব্বোৎসর্গ-প্রাদ্ধে উৎসর্গীকৃত বৃষকে প্রাদে যথেচ্ছে বিচরণ করিতে দিবার প্রথা ছিল। বর্ত্তমান সমরে, মিউনিসিপ্যালিটর কর্ত্তপক্ষ, সেই যগুঞ্জলিকে মর্লার গাড়ী টানাইবার কার্য্যে লাগাইরা, হিন্দুসমাজের বুকে পদাখাত করিতেছেন এবং দেশের অসীম অকল্যাণ করিতেছেন। দেশবাদী নীরব!
- (৩) "গোচারণের ভূমি" যথেষ্ট থাকা চাই। যে গাভী যথেষ্ট জাবস্ত তৃণ ভক্ষণ করে, তাহার হগ্ধ বেশী হর, এবং সেই হগ্ধ পানে শারীরিক পোষণ সম্বিক হইয়া থাকে;—কারণ, জীবস্ত তৃণভোজী গাভীদিগের হগ্ধে ভাইটামীন পদার্থ প্রচুর পরিমাণে থাকে। গোরালে-আবদ্ধ, বিচালী-ভোজী গাভীর হুগ্ধে ভাইটামীন কমই থাকে। কাজেই গোচারণ ভূমি রক্ষা করা সমস্ত জাতির কল্যাণ-সাধক।
- (৪) মানুষ যেমন রাত-দিন গৃহে আবদ্ধ থাকিলে কথনো স্বস্থ থাকিতে পারে না; গরুর পক্ষেও সেই নিরম থাটে। গরুকে স্বস্থু রৌদ্রে বাঁধিয়া রাখিলে হইবে না, তাহাকে কতক সময় দৌড়াদৌড়ি করিতে দিতেও হইবে।
- (৫) আমাদিগের ধেমন গা-হাত-পা টিপাইলে, অথবা অপর ব্যায়াম বারা অল-চালনা করিলে, শরীর স্কুত্থ থাকে, গোক্লরও সেই রকম "ডলাই-মলাই" রীতিমত করান চাই। ইহার অভাবে গোক্লর স্বাস্থাহানি ঘটে। এ কথা স্বর্থবোগ্য।
- (৬) আমাদিগেরও বেমন দ্বান প্ররোজনীর, গোরুরও তাই। আমাদিগের দেহকে বেমন পরিছার রাখিতে হর এবং পরিছার স্থানে বাস করিতে হর, গোরুর পক্ষেও সেই নিরম।
  - (৭) গ্রেক্তর থাত সহক্ষেও গৃহস্থকে অবহিত হইতে

হইবে। কি থাইলে গোক্ষর স্বাস্থ্য ভাল থাঁকে, কি থাইলে ছধ বেশী ও ভাল হয়, সদা সর্ব্বদাই সে দিকে দৃষ্টি রাথিয়া গুহস্তকে চলিতে হয়।

খুব ছুল ভাবে যে করেকটা কথা গোদেবা সম্পর্কে বলিলাম, সে করেকটা কথা হইতেই বেশ বুঝা যার যে, গোরুর স্বাস্থ্য, গোরুর থান্থ ও তাহার বাসন্থান প্রভৃতি সম্বন্ধে "নিত্য অবহিত" না হইলে, সে গোরুর হুধ পান করা বিড়মনা। গোরুর রীতিমত সেবা করিলে, গোরুর রীতিমত সেবা করিলে, গোরুর স্বাস্থ্যবতী থাকে; এবং স্বাস্থ্যবতী গাভীর হুগুই পানের উপহুক্ত। কিন্তু, হার! আজ বাঙ্গালাদেশে স্বাস্থ্যবতী গাভী কোথার? আজ মৃতকর ও রোগগ্রস্ত গোরুর হুধ তাহার বৎসতরীকে না দিয়া আমরা তম্বরের স্বার্গ্য উপভোগ করিতেছি—আজ তাই দেশ-জোড়া অস্বাস্থ্য, কর রোগের বুদ্ধি, অরায়ুতা।

(৩) যা'ৰ---সে অন্ত কথা। এখন আমাদিগের বধুমাতাদিগের কথা পাড়ি। বধু মাতারা স্বয়ং করেদীরও অবস্থা হইতে কষ্টকর অবস্থায় কোন কোন সংয়ারে থাকেন—কাজেই বধুমাতাদিগের প্রতি এ কথাগুলি প্রয়োগ না করিয়া, ভাঁহাদিগের খশ্রঠাকুরাণীগণকে করজোড়ে এই কথাগুলি শুনাইতে চাহি। তাঁহারা আমার প্রগন্ভতা ক্ষমা করিবেন। এ স্থলে, বর্তমান কালে ছই রক্ষের খশ্ৰঠাকুরাণা দেখা যায় বলিয়া, তাঁহাদিগকে পৃথকভাবে একটি গোড়ার কথা গুনাইব। "দেকেলে ধরণের" যাঁহারা গৃহিণী আছেন, তাঁহাদের সঙ্গে কথা কওরাই বিভূম্বনা; তাঁহারা আপনাদিগকে এত বেশী সর্বজ্ঞ বলিয়া অভিমান রাথেন যে, তাঁহারা হয় ত আমার কথা একেলে বলিদ্বা একেবারে উড়াইদ্বা দিবেন। দিন,—তাহাতে আমার ছুঃখ কিছুই নাই; কিন্তু সমস্ত জাতির কল্যাণ কামনা করিয়া যে কথাগুলি বলিতেছি, সে কথার মূল্য কিছু আছে কি না, তাহারই বিচার কক্ষন, লেথকের ব্যক্তিষের ধিকে দৃষ্টিপাত করিবার প্রয়োজন নাই। বিতীয় শ্রেণীর গৃহিণীয়া "হাল ফ্যাসানের"। তাঁহারা না অতীতে শ্রদ্ধা त्रात्थन, ना वर्खमात्नत्र मध्याम त्रात्थन । बाजीव कन्मानार्थ দরা করিরা তাঁহারাও অবহিত হউন, এই আমার প্রার্থনা। এইবারে বধুমাতাদিগের কথা। প্রথম কথা---পুত্র-কন্সার বিবাহের কথা। গোন্ধাতির উন্নতির কথা উল্লেখ করিবার

সমরে, ভাল "জাতের" গোরু ও উৎকৃষ্ট বৃষের কথা বলিরাছি—
ত্বরণ করুন। যত দিন আমরা রূপের ভৌলুব ও পরসার
কথাতেই উঠিব বিশিব, তত দিন আমাদের ভাল হইবে না।
রূপের আমি নিক্ষক ন'ছ—কিন্তু গঠনের ও অল-সোধবের
আমি অধিকতর পক্ষপাতী। ঘোর কলিতে অর্থই ইষ্ট, অর্থই
ত্বরং ভগবান—দে অর্থকে আমি, এমন কি, মৌধিক ত্বণাও
করিতেছি না;—কিন্তু জাতির কল্যাণকে তাহার চেন্তে
বড় জিনিস মনে করি। বেধানে রূপ, গঠন, অর্থ—এরূপ
আহম্পর্শ বটে, সেধানে তাহা হউক—কিন্তু ভাবী বংশধরের
কল্যাণার্থ সহংশক্ষাত, অলসোষ্ঠবসম্পর্ম ও ত্বাস্থাবান পুত্রকল্যা দেখিরাই বিবাহ দেওরা উচিত। সেরূপ না করার
ফলে আল ত্বরায়ুতা, চিররোগ, ও দাহিন্তা ঘরে ঘরে !!!

ৰিতীয়ত:, আমি পুত্ৰ-কন্তাদিগের আহারের দিকে সমাজের দৃষ্টি আকৰণ করিতে চাই। "ভাল খাওয়।" বলিলে কেবল গুধ-বিকেই শক্ষ্য করা হয় না ; যে থাবার থাইতে ভৃথিকর ও কাযে পুষ্টকর, সেই থাবারকেই ভাল থাবার বলি। যাঁহাদের সংসারের যেমন অবস্থা, উাহারা তত্ত্পথোগী বাবস্থা করিবেন —এ সম্বন্ধে কোন ও "নিরিধ" বাঁধিয়া দেওয়া সম্ভবপর নহে। এই জ্ঞা, খুব সাধারণ ভাবে খান্ত সম্পর্কিত কথাগুলি বলিয়া ষাইব। আমি ছেলেদিগের ও মেমেদিগের কথা স্বতন্ত্রভাবে বলিব না—বরং মেয়েদিগের প্রতি বেশী লক্ষ্য রাণিয়া कथा श्रीन वीनव ; कादन मकन मःमादि हे (मथिए भाहे "(व, ছেলেরা ভাল থাবারগুলি পায়-কুলাইলে তবে মেয়েদের মধ্যে অবশিষ্ট:ংশ বল্টন করা হয়! তাহা ছাড়া, ছেলেরা বাটীর বাহিরে নানারূপ ভোজ্য সংগ্রহ করিরা ভাহা গলাধ: করণ করে; কিন্তু যে বধুমাভাদিগকে সন্তান পালন করিতে হয়, তাঁগদের আহারের ব্যবস্থা কিরুপ 💡 প্রথমতঃ, সংস'রের কোনও পুষ্টিকর খাবার ভাঁহারা পাইবেন না, কেন না "মেরেদের ভাল খাইতে নাই।" দি চীয়তঃ, পুক্ষ-দিগের পাতের এঁটো তাঁহাদিগকে খাইতে হয়—নতুবা নে <del>গুলি ফেলির। দিতে হর ;</del> এবং তৃতীরত:, পুরুষদিগের তৃ'প্ৰপূৰ্বক আহাবান্তে বাহা অং টি থাকে, তাহাতেই কোন রকমে বধুদিগকে গহষ্ট থাকিতে হয়। যিনি ভাবী বংশ-ধরদের জননী, বাঁহার আছোর উপরে স্ভানের খাস্থা. নির্ভব করিতেছে—এই কি তাহাদিগের প্রতি ভারসক্ষত ব্যবহার 💅 বাহা হউক, সে বিষয়ে বেশী বকিয়া লাভ নাই—

কারণ, মামুষ সহকে ভাষাদের মধ্যে নিভ্য প্রচলিভ প্রথার পরিবর্ত্তন করিতে চাহে না—বিশেষ করি**রা "পাকা"** গৃহিনীরা ভ চাহিবেনই না ৷

হিন্দুর খরে ইত রকমের থাবার আছে, তাহার মধ্যে ছুখ

যুবতী মাতা বা ভাবী মাতার পকে অমৃতত্বা। "রীতিমত

ছবেলা একটু থাটি ছুখ পাইলে শরীর বেমন ভাল থাকে,
অপর কোনও থাতে তত ভাল থাকে না। এ জন্ত, তানদাত্রী
জননীকে, ইত দিন তাহার শিশু-সন্তানকে তান দিতে হর,
অক্তর: তত দিনও নিম্নিত ভাবে ছুখ পান করিতে দিতে
হর। অভ্নেল সংসারে, ছবেলা অক্তর: এক সের ছুখ পান
করান উচিত। ছুখ পান করাইলে যে সুধু মাতৃত্তর বৃদ্ধি
পার, তাহা নহে; ছুগ্র পানের ফলে, মাতৃদেহের বল, অস্ত্রা
ও সোটাব বৃদ্ধি পার — এক কথার মাবের দেহের স্কাজীন
উন্নতি সাধিত হর।

বেশানে বি থাইতে দিবার অবস্থা, সেস্থাল একটু খুড ভোজন করানও যুক্তিগল হ। কাঁচা বি পাতে থাইলে সফ্ হয় ত তাহাই থাওয়ান উচিত—নতুবা লুচি হালুয়া প্রভৃতির আকারেও কিছু কিছু খুড নিত্য ভোজন করা ভাল। কারণ, "এক বলক খাঁটি গ্ধের" পরই, দেহের উন্নতি সাধনে বিয়েরই স্থান।

নিত্য কোনও-না-কোন একটা সময়ের ফলও থাওয়ান দরকার। ফল যে কেবল মুখ-বোচক তাহা নহে; ফল থাইলে রক্ত পরিষ্কার থাকে। টাটুকা ফলের রসে এমন কতক গুলি পদার্থ থাকে (ভাইটামান), যাহার জল্প দেহের উন্নতি অবশ্রস্তাবী। ত্থে, ঘুতে, ফলে প্রচুব পরিমাণে ভাইটামীন থাকার দেহের পুষ্টিকরণে ও স্বাস্থাসংক্রমণে ঐ থায়গুলি অমূল্য।

পুরুবেরা মাংস থান, ডিম থান, অনেক স্থলে স্ত্রীলোকেরা
তাহা থান না। যেমন অতিরিক্ত বার করিরা, পুরুবদিগের ভক্ত
মাংস ডিম্ব ক্রান্ত হর, সপ্তাহে অন্তর্ভঃ একটা দিনও বধুদিগের
ভক্ত সেইরুপ ত্রপরসার েশী মাছ কেনা হর না। অথচ
প্রত্যেক গৃ'হণীই জানেন বে, মাছ, মাংস ও ডিম পরম
পুষ্টিকর থান্ত। সামর্থ্যে কুলাইলে, সপ্তাহে এক দিন হিচুছি,
বিভাত, হালুলা বা পাচে রক্ষের মাছের তরকারী করা ভাল।
আমাদের ভাতের "ফেন" ফেলিরা দেওরা হর; আলুর
"থোলা" ফেলিরা দেওরা হর; "ভাল" খাওরা এক রক্ষম নাই

বলিলেই হয়। পুলবেরা হতপ্রদা করিয়া ভাল থান,
দ্রীলোকদিনের আহারের সময়ে হর ত ভালে কুলার না।
"শাক" ভোজন এক রকম উঠিয়াই গিয়াছে। বাজার
হইতে আনিতে পারিলে তবে "বড়ি" থাওয়া সম্ভবপর হয়।
এ সকলগুলিই পুষ্টিকর অথচ বয় মূল্যের; কিন্তু আমরা এ
সকল বিষরে আদৌ অবহিত নহি।

আজকাল পরসা খরচ করিয়া বাজারের বাসা ও ভেজাল-বছল "থাবার" খাইবার প্রথা প্রচলিত হইরছে। কোনও কোনও দোকানের সন্দেশ ব্যতাত দোকানের কোনও থাবার কাহারো স্পর্শ করা উচিত নয়। দোকানের কারের থাবার (গুলিয়ার, বংফি, কালাকন্দ ইত্যাদি) ও রাবড়ী অনেক স্থলে ভীষণ উদরাময় স্পষ্ট করিয়াছে, দেখিয়াছি। এজাল, দোকানের রাবড়া ও শীরের থাবার বিষবৎ তাজা। "গরম-গরম," "টাটকা ভাজা," "এখনি-কার তৈয়ারী" এই অজ্হাতে এবং রসনার ভৃত্তির লোভে অনেকেই দোকানের থাবার থাইতে চাহেন। "গরম" বা "টাটকা ভাজা" হইলেও সে থাছের ভেজাল ও অপ-কর্মতা দূর হয় না, এ সামাল সত্যটা তাঁহারা ভূলিয়া যান কেন ?

শ্বন শহার্থ্য বটে—কিন্তু বোধ হর সে কারণে নর—
স্থান্থ অভ্যাসের অভাবে—অনেকেই ফল থাওয়াটা প্রয়োক্রনার মনে করেন না। সমরের ফল কোণ্ড শুক্ত রাপে, 
রক্ত পরিভার করে, যক্তের পক্ষে উপকারী। পিতনাশ
করিয়া, ফল আহারে ক্রচি আনে। তথ্যতীত, ফলে
প্রচুর ভাইটামীন থাকায়, দৈহিক পৃষ্টির পক্ষে ফল পরম
সহারক। আম, কাঁটাল, বেদানা, আসুব, ভাবের শাঁস,
থেজুর, কিসমিদ, মনকা, পেন্তা-বাদাম, চিনাবাদাম, ইক্,
প্রভৃতি পরম পোষক। কামকল, গোলাপকাম, কমলালেবু, বাতাবি লেবু, পাতিলেবু, কাগজী লেবুর রসে
পোষক গুল না থাকিলেও উহাবা রক্ত পরিভারক। শ্বা,
ফুটি, তরমুক্ত গুরুপাক। আনারস, পেনে, জাম হলমী।
শাঁকআপু, কেন্তুর, পানিফল পোষক। এক কথায়
সমরের ফল কেবল যে থাওয়া ভাল তাহা নহে—খাওয়া
অবশ্র কর্ত্ব্য।

বর কথার,—কি থাওরা উচিত, কি থাওরা অন্তচিক,—ভাহারই কুদ্র ভাগিকা দিলাম। প্রবিদ্যান্তরে, বছবার, এই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি বলিয়া, এবানে আর তাহাদের পুনক্ষিক করিলাম না। আমার এই অন্থরোধ বে, বেমন গাভীর বা অপর গৃহপালিত জীব-জন্তর "দেবা" করা হর, সেই ভাবে প্রত্যেক শ্বন্দ্রানীরই কর্মবা, "বধু সেবা" করা। বধুমাতারা পরের মেরে; তাঁহারা সর্মদাই কজ্জার ও ভরে ভীতা—এতা। তাঁহারা নিজহতে কোনও জিনিস তুলিয়া থাইবেন না, বা মুখ ফুটয়া চাহিয়াও লইবেন না। এমন অবস্থায়, তাঁহাদিগের স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাথিয়া, শ্বশ্রুটাকুরাণীকেই বধু মাতার থাত্মের ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্বশ্রুটাকুরাণীকে আত্মতোলা হইয়া, তাঁহারই শ্বশ্রুক্লের বংশবৃদ্ধিকারিনী বধুমাতাকে রীতিমত বদ্ধ ও "সেবা" করিতে হইবে। পুরাকালের কথা ও আচার ভূলিতে হইবে; দেশকাল পাত্র ব্রিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে। কালই প্রবল, কালই সম্বল, এই মহাবাকাটিকে স্বরণ রাথিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, গামি বধুমাতাদিগের পরিশ্রম ও বায়ু সেবনের কথা বণিতে চাই। পদ্মাগ্রাযে মুক্ত হাওয়া ও অগংধ রৌক্র ত আছেই। সেখানে বধুবা অফ্লে পাড়ার পাড়ার বা খাটে যাভায়াত করিবার স্থযোগও পান; কাষেই, ভাঁহা-দিগের শত কর্মের মধ্যেও, হাওয়া-খাইবার ফাঁক থাকে। কিন্তু সহরের বধুরা, বায়ু ও রৌদ্রহীন একতলায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৮ ঘণ্ট। কাটাইতে বাধ্য হন; সেথানে যেমন সঁ) তিসেতে তেমনি ধোঁরা ও জলধরচের বাছলা। এ রকম স্থানে থাকিলে শরীর ভাঙিবেই ভাঙিবে। क्याहे, महरत्रत रध्वा "कूफि वहरत्रहे वृष्," এवং এই क्याहे, তাঁহাদের স্বাস্থ্য ভাল নয়, স্তনে বেশী দিন ছগ্ধ থাকে না, ক্ষয়কাস রোগ এত প্রবল। তাঁছারা সংসারের বিনা-বেতনের দাসী। কিছ বেতনভোগিনী দাসীর কোঁস্ করিবার এক্তিয়ার থাকিলেও, বধুমাতাদিগকে নীরবে গুরু ভার বহন করিতে হইবে! দাসী পাঁচবার বাটীর বাহিরে যাইতে পার, উপজ্ঞত হইলে দানী ঝদার করিয়া উঠে,—ইচ্ছামত কাবে অবহেলা করিবারও তাহার স্বাধীনতা আছে; কিছ কচি মেনে ব্ধুমাতাকে নীরবে সভাসভাই প্রাণণাত করিরা, দিনের পর দিন, খাটিয়া ঘাইতে হইবে,— তাহার আরামও নাই, বিরামও নাই ! 🧻

শ্রম্যে ব্রুঠাকুল্বীগণ ৷ স্থাপনারা একবার আমার

কথাগুলি একত্র করিরা গুছাইরা লইরা ভাবুন দেখি
—ভবিষ্যৎ বংশের আপনারা কি স্ব্রনাশই না করি-তেছেন! দেখুন—

- (১) আপনারা আন্তা ও অলগোর্চবদম্পরা মেরেকে বধ্রপে নির্কাচন করেন না—আপনারা ইছদীর রং ও মেরের বাপের ইছদীর মত অর্থ দেখিয়া বধু নির্কাচন করেন।
- (২) আপনারা তাহার থান্তাথান্তের বিচার না করিরা, সেকেলে ধরণের বা-তা—গৃহস্থের ধেমন জোটে—ছেলেদের পাতকুড়ান অথবা তাহাদের থাওরাইরা বাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই থাওরাইরা বধুদিগকে লালনপালন করেন।
- (৩) যথেষ্ট পরিমাণে রৌদ্র ও বাতাস না লাগিলে গাছ চল্দে হর ও তাহার বাড়তি কমিয়া বার; গরুর স্বাস্থাহানি ঘটে—কিছ বধ্মাতারা "মার্ক্ডেরের পরমায়ু-'বিশিষ্টা পরের মেরে কি না, তাই তাঁহাদিগের কিছুই ভ্রবার কথা নর!

এমন বধ্দের গর্ভে সস্তান হইলে তাহারা ক্লগ্ন হয়, "সেবা" করি আলায় হয়। এবং সেই বধ্ব গর্ভন্নান্ত প্রত্যেক সন্তান লাতিটা বাঁচি পালন করিতে ঘাইরা, রাশি রাশি বৈজ্ঞের কড়ি হইলে সর্ব্ধন্ত বোগাইতে হয়। বৈজ্ঞকে কড়ি দিরাও নিছ্কতি নাই— কর্ত্ববা! ব কানেক স্থলে গৃহস্থ ধনে ও প্রোণে মারা ঘার, নিত্যই কামনা কর, উৎকণ্ঠার দিনপাত করে—এবং সেরূপ সন্তান বড় হইরা তৎপর হও! ইংরাক্লের দপ্তরে কেরানীগিরি করা ছাড়া, ছনিয়ার অপর হ্ম-পোষা করিনও কাবের উপযোগী হর না! অপ্তচ, যদি গোড়া উচিত, তাহা হইতে বধুসেবার সামান্ত মাত্র বার করিরা, বধুদিগের বড় জোর শি আলোর উন্নতির দিকে মন দেওয়া যার, তবে আল্ভাবান আলই প্রের্কি সন্তান করে—এবং সে সন্তান সংসারের পক্ষে আনল- থাকিলেই এই দারক হয়!

(৪) আদ তাই ত্থপোষ্য শিশুর আহাব বর্ণনা করিতে বাইরা, প্রথমে গাভী, ও পরে বধু-মাতার, আহার ও স্বাস্থ্যের কথা বিলিলাম, কেন না, জননীর ও গাভীর স্বাস্থ্যের উপরে ছগ্ধপোক্ত শিশুর স্বাস্থ্য নির্ভর করিতেছে ! যে গাভী ভাল জাতের, বে গাভী রীতি-মৃত সেবা, ভাল থাল, রৌল ও বাভান পার— লে গাভীর তৃথ পান করিলে, মাসুষ হাইপুই ও বলির্চ হর; আর মুকাদেওরা ও গোরালে-বাধা গরুর তৃথ

পান করিয়া, আম বালাণী জাড়ি "কয়কালের" আলার অতিষ্ঠ হইরা উঠিতেছে। বে মাতা সৰংশ্**ৰা**তা ও খাস্থাসম্পন্না, বাহার আহারের দিকে তাঁহার খুশুঠাকুরানীরা একান্ত অবহিত, যে মাতারা শারীরিক পরিপ্রমে নমিতা ও ভগ্নস্থান্থ্য নহেন, বাঁহারা রীভিমত রৌদ্রবাভাস সেবন করিতে পান, তাঁহাদের সম্ভানেরা স্বাস্থ্য সইরা জয়ে ও দীর্ঘায়ু হয় ৷ আৰু এই হতভাগ্য দেশে, গোকাতিরও ষত বা হুৰ্গতি, বধুমাতাদেরও ভতোহধিক হুৰ্গতি। তাই আজ আমাদের সস্তান জন্মিশেই ডাক্তার ডাকিতে হয়, প্রসবের পরে স্তিকা ও করকাদ ব্যারাম ধরে, স্তনে ছুধ থাকে ना, वधुमाञामिरात्र चाष्टाशीन चर्छ । এवः मिहे कात्रत्वहे, এ দেশে ছেলে ক্মিলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীতে ডিস্পেন্সারি বসাইতে হয়, ডাক্তারের ডাক বসাইতে হয়, এবং বার্লি মেনিকা ফুড প্রভৃতির ছড়াছড়ি করিতে হয়! ইহাই হইতেছে গোড়া কাটিয়া আগায় বল ঢালা। আমরা যদি বালিকা কাল হইতে মেয়েদিগকে যথেষ্ট "দেবা" করি, তবে বায়ও তেমন হয় না, অথচ এ জাতিটা বাঁচিয়া যায় ৷ ছগ্ধপোষ্য শিশুর কল্যাণ করিতে হইলে সর্বাপ্রথম গোমাভা ও বধুমাভার দেবা করা বাঙ্গালী জাতি, যদি নিজ বংশধরের উন্নতি কামনা কর, ভবে মনে প্রাণে গো-সেবা ও বধু সেবার

ছন্ধ-পোষ্য শিশুর প্রথম ও প্রধান আহার্য্য হওয়া উচিত, তাহার মাতৃত্তম্ভ । যত দিন দাত না উঠে (এবং বড় জার শিশুর এক বৎসর বরস পর্যান্ত), তাহাকে মাতৃ-স্তম্ভই প্রচুর পরিমাণে দিতে হয় । মাতার স্বান্থ্য ভাল থাকিলেই এইরূপ করা চলে। কিন্তু মাতার স্বান্থ্য ঘদি ভাল না থাকে, অথবা, যদি তাঁহার স্তম্ম কমিয়া আসে, সে হলে জাের করিয়া মাতৃত্তম্ম বাড়াইবার চেটা করা অম্ভার; কেন না ভগ্ন স্বান্থ্যের উপরে বেশী হুধ জােগাইতে গেলে, শিশুর মাতার স্বান্থ্য আরো থারাপ হইবার আশ্রমা । মাতাকে রীতিমন্ত একসের থাঁটি গো-হুধ ও যথেষ্ট পরিমাণে শাভ থাওয়াইয়া যদি তাঁহার স্তম্ম হুয় বাড়ে, তবে ভাহার চেটা করার দােব নাই। কিন্তু ভগ্ন স্বান্থ্যের উপরে রোগা শরীরে ঐরূপ করিলে মাতৃস্বান্থ্যহানি ও সংসক্ষে শিশুরও স্বান্থ্যহানি অবশ্রম্ভাবী! "গাাকটাগল" নামক তুলার বীক্ষ- চূর্ব চইতে প্রস্তুত একটা ঔবধ ধাওরাইলেও মাতৃতক্ত বৃদ্ধি পার; মাতার স্বাস্থ্য ভাল থাকিলে, উহা ব্যবহার করার বাধা নাই—মাতৃ-স্বাস্থ্য ক্র হইলে, উহার আদে প্রবাগ করিতে নাই!

মাতৃ স্তন্য যথেষ্ট না থাকিলে, গো-তৃগ্ধই শিশুর পক্ষে উৎক্লষ্ট খান্ত। কিন্তু এদেশে গরুকে এমন নোংরা করিয়া রাখা হর যে, গো-ত্ত্বকে যথেষ্ট না ফুটাইরা পান করিতে দিতে সাহদ হয় না। এবং গো-চুগ্ধকে যত বেশী ফুটান যার, ততই উহার "ভাইটামীন" নামক শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকারী পদার্থটির অভাব ঘটে। শিশুর পক্ষে গো-ছয়ের দোৰ এই যে, হুধ দেখিতে জলের মত তরল পদার্থ হইলেও, পেটে যাইরাই বড় বড় ছানার দলা হইরা দাঁড়ার! কচি ছেলেকে কেহ বড বড ছানার টকরা থাইতে দিতে চার না-ক্রিব্ধ গো-হধ থাইতে দেওৱাও যা', আর ডেলা-ডেলা ছানা খাইতে দেওৱাও তা' ! এই बा लाक व प्रथंत मरक वार्ति, मान, এ त्वाक है, मठित वा পানিফলের পালো. মেণিফফুড প্রভৃতি মিশাইয়া দিলে— অভাবে মিছরি বা চিনি মিশাইলেও-পেটের মধ্যে ঘাইরা বড় বড় ডেলা ডেলা ছানা বাঁধিতে পারে না—তের ছোট ছোট ছানার কুচিতে পরিণত হয়। মাতৃত্তপ্ত পেটে ঘাইলে. অতীব স্কু ছানার কুচি হয়; গো-তৃগ্ধ বালি সহ পান করিলে, মাতৃত্তন্ত জাত স্ক্র ছানার কুচির মত না হইলেও,• বেশ ছোট ছোলার কুচি হয়; এবং ছোট কুচি হইলেই, শিশুরা গোহধ পরিপাক করিতে পারে। এই ব্দ্র শিশু যদি মাতৃত্তর না পায়, তবে প্রথম ২৷৩ মাস বার্লির সঙ্গে গো-ছধ মিশাইরা দিতে হয়। শিশুর বয়স ৰত কম হইবে, ততই বালির ভাগ প্রথম প্রথম বেশী দিতে হয়: পরে, শিশুর বয়স ও স্বাস্থ্য দেখিয়া, বার্লির ভাগ ক্রমশ: কমান যাইতে পারে। শঠি ও এরোকট থাইলে পেট আঁটে: সাগু, পানিফলের পালো ও মেলিফার্ড খাইলে, কোষ্ঠ সাফ থাকে। স্বচেয়ে বালিই আমি গুঁড়া বার্ণিই প্রভন্ম করি। রবিন্সনের "পেটেন্ট" প্রশন্ত।

শিশুকে হুধ পান করাইবার নিয়ম আছে। তম্ভ দিতে হুইলে, একবার দক্ষিণ তান, কিরে বারে বাম তান—এই মুক্তর ক্রিয়া দিতে হয়। শিশুর কত বরুনে, কতবার করিরা, ও কতটা করিরা, ছধ দিতে বঁর, তাহা কোটকাকারে নিয়ে লিখিরা দিলাম—

> কত খণ্ট। অন্তর খাইবে কতটা পরিমাণ ছখ-বার্লি সারা দিনে-রাতে খাইবে

| জন্ম দিবসে | ••• | <b>9</b>   |                  |
|------------|-----|------------|------------------|
| रब मिवरम   | •   | 8          |                  |
| প্রথম মাদে |     | રાા•       | ১৩১৫ আউন্স       |
| দ্বিতীয় " |     | <b>२॥•</b> | ₹•—₹8            |
| তৃতীর "    | •   | २॥०        | ₹80• "           |
| চভূৰ্থ "   |     | •          | o08 *            |
| প্ৰুম্ "   | •   | ૭          | 98-95 "          |
| षर्छ *     |     | ৩          | €७ <u>—</u> 8• " |
| সপ্তম "    | ••• | ৩          | 8 • **           |
|            | ·   |            |                  |

এক আউন্স = মর্দ্ধ ছটাক।

প্রাতে ৬টা হইতে রাত্রি ১:টা ও ভোর ৩,৪ টায় শিশুকে থাওরাইবে। রাত্রি ১১ হইতে ভোর ৩।৪ টা পর্যন্ত কোনও মতে থাওরান অভ্যাস করিতে নাই।

চারটি সাধারণ (কিন্তু বড় দরকারী) কথা বলিয়া দিই:-(১) রীতিমত ঘড়ি ধরিয়া খাওয়ানই উচিত; সেরূপ না থাওয়াইয়া--নিজের স্থবিধামত, অথবা যথন মনে পঙিয়া গেল তথন, অথবা শিশু কাঁদিলেই—কদাচ থাওয়াইবে না। এরণ করিলে, শিশু ভোগে, ভাহার "লিভার" (যক্ত বুদ্ধি) হয়, কোঠবদ্ধ অথবা পেটের অক্থ হয়। (২) যথন থাওয়াইবে, তথন পেট ভরিয়া मारे वा नारे इस फिरव-कश्रामा मारव मारव "नन। ভিজানর" জন্তও এক কোঁটা মাই হুধ দিবে না। রাত্রে মাই মুখে করিয়া শিশুকে ঘুমাইতে দিবে না; ঘুমন্ত অবস্থার, অনবরত চুবিরা, শিশু অতিমাত্রার ছুধ পান कतिया अञ्च हरेया পড়ে। (৩) শিশু काँपिलारे मारे দেওয়া ভূল: হয় ত অতিমাত্রায় মাই ছুখই খাইয়া, পেট কামড়াইতেছে বলিয়া, শিশু কাঁদে; তাহার উপরে, মাই (ए अर्थ च्या च्या च्या । (8) यारे वा शाहे इस चमक हरेला, निक रथन-ज्थन काँएन, चूबाहेबा "एनबाना" करत्र, এवः তাহার মলে টক গন্ধ হর, ছানা-বাটার মত দাদা দাদা কুচি মলে দৃষ্ট হয়, মলের সলে প্রচুর কল ও আম বাহির

रत, (नाउ राखता र्वं। ध्यम स्ट्रेलरे अञ्चल: २८ पर्छ।-कान नकन क्षकादात इव वह त्राविष्ठ हंता (c) এकारनत অনেক ছোকরা ডাজার "লাভ বালি লিভর পেটে হলম **इद्य** न।" ध्रमन कथा वरणन। रम कथा मण्णूर्ग मविष:छ। ছেলেদের পেটে উক্ত থাবার गर् रव ।

এইবার শিশু-খাত সহল্পে আরো ছই একটি অবশ্র-প্রয়েজনীয় কথা বলিব। (১) মাটাভোলা হুধ শিশুর কোনও উপকারে আসে না। কলিকাভার অধিকাংশ গৰনার হুধই মাটা ভোলা। এইবস্ত কলিকাভার শিশু-দিগের বাড়বাড়স্ত নাই, তাহারা রোগা ও রুগ। বিলাতী "গাড় ছগ্ধ" (কন্:ডন্স্ট্ থিক) যে স্বধু মাটাহীন তাহা নহে—ভাহাতে অতিমাত্রায় চিনি মিশান থাকায়, সে হুধ অপকারী। (২) যতগুলি বিলাতী "কুড" আছে---সব-'গুলিই শিশুর পক্ষে বিষৰৎ পরিত্যক্ষা। নিতান্ত বাধ্য ना रहेल, উरा पाउदाहेल निश्चत्र चाट्यात रानि घरते।

প্রত্যেক শিশুকে রীতিমত নিরম করিয়া রৌদ্র সেবন করান চাই। বে ছেলে থ্রের না পার, তাহার হাড় কাঁচা থাকে (রিকেটুন্ বাারাম)। তদ্বাতীত প্রত্যেক শিশুকে প্রত্যাহ, নিরম করিয়া, কোন-ও-না-কোন টাটুকা ফলের রস থাওয়ান উচিত। লেবুর রস, আমের রস, রৌল দেবন ও টাট্কা ফলের রস না পাইলে, শিশুর স্বাস্থ্যের হানি হয়। এ ভলিকে, বিশেষ করিয়া টাটুকা সময়ের ফলের রসকে—শিশুর অবশু প্রাণ্য থাত্ত মধ্যে গণনা করা উচিত। যে ছেলেরা রীতিমত রৌদ্র পার, নিতা টাট্কা ফলের রস ও মাতৃত্তত্ত পার, তাহাদের বাহা, অঙ্গনেটিব বৃদ্ধি ও পুষ্টি সর্বাঙ্গস্থন্দরভাবে হইরা থাকে।

অন্যাবধি ২৷১ বৎসর বন্ধস পর্যান্ত, প্রত্যেক শিশুকেই, রীতিমত, তৈল মাধাইয়া থৌলে শায়িত রাধার প্রধা. এ দেশে বছকাল বাবৎ প্রচলিত আছে। ভাহার ফলে, এ দেশে "রিকেটুদ্" ব্যারাম হইত না। বর্ত্তমান কালে, শিক্ষিত ও ধনীদিগের ঘরে, সাগি-থড়খড়ির বিশেষ করিয়া ফ্যাস'ন হইরাছে; সাসি-খড়খড়ি কোনও প্রকারে মন্দ্র বা নিক্ষীৰ জিনিস নহে; কিন্তু, পাছে রৌল্ল লাগিয়া, ছেলে কালো হইরা যার, পাছে রৌদ্র খাইরা ছেলের অন্তব করে,

धारे व्यक्षक सास शावनाव वमन्त्री हरेवा, निक्कि পविवादत ও ধনীদিগের বাড়ীতে, শিশুরা না রৌল পার, না তাংাদিগকে তৈণ মাধান হয়,—উপরস্ক, অসুণক ঠাঙা লাগিবার ভবে নার্নি বন্ধ থাকার, ভাহারা বিশুদ্ধ বায়ু হইতেও বঞ্চিত হয়। তাই আজ মধাবিত ও ধনীদের गश्मादत व পরিমাণে রিকেটুস্ দেখা বার, পরীবদের বরে एक्सनि एक्स वात ना। देश्ताओं निकात देश **अक्**षि कुषन, मत्मह नाहे।

কচি ছেলেকে টাটুকা ফলের রস থাওরানর ওকালভি শুনিয়া, অনেক গৃহিণী হয় ত ঝন্ধার করিয়া উটিবেন-"আমরা কত ফল খাইয়াছি এবং আমার এত গুলো ছেলে পুলে মাতুৰ হইল, তাহারাই বা কত ফল ধাইয়াছে ? ওসৰ ডাক্তারদের বাড়াবাড়ি!" - এই কথার উত্তরে আমি বলিব বে, গৃহিণীরা, সেকাল যে কি ছিল ভাছা ভূলিয়া গিয়াছেন। দেকালে, গগনম্পণা বাড়ী ছিল না, এবং দে বাড়ীর একতলা পাতকুষার মত সাঁতিভাতে আলোবাতাসহীন ছিল না। লেকালে, যাহার ঘরে ১০২০ টা স্বাস্থাবতী গাভী থাকিত না, সে হিন্দু নামের অযোগ্য বলিয়া বিবেঠিত হইত। আর এখন টাকায় ২॥• সের মাটাতোলা इश ! त काल, लाटक है।हेका भाकमको ध है।हेका माছ थारेंछ ; এकाल, वानि ও ভেলान हाफ़ा कथा नार । কমলালেবুর রস প্রভৃতি দেওয়া চাই-ই চাই। রাভিষত - সেকালে পাড়ার পাড়ার বেড়ান ছিল, জামা জোড়ার वानाहे हिन ना ;--- এकारन, स्यस्त्रता नीवेहका वाधिका খণ্ডরের ঘরে প্রবেশ করে, আর একেবারে নামতলার বাহির হয়-সাধ আহলাদ, বেড়ান চেড়ান তাহায়া করিতে পার না! সেকালে, ভাল বংশের ভাল মেরে আনা হইড; একালে, ভানাকাটা পরী ও কুবেরের কয়া जित्र चनत स्थादा पाना क्या काराहे, धरे नव ननम মেরামত করিবার জন্তু, একটু টাটুকা ফলের রসমাত্র ধে দরকার হইবে, ভাহাতে আর বিচিত্রতা কি 📍

> তাই আল বারখার বলি,— ঘুরিরা-ফিরিয়া বলি, হে বালালি, যদি ভোষার ভাবী বংশধরের কল্যাণ কামনা কর, তবে---

> > (शा-त्यवाच यन बाख, বধু-দেবার অবহিত হয়, -শিশুর কল্যাণ কিলে হর ভাহা আনিয়া লও ।

### শোক-সংবাদ

#### ৺রায় রাজেমর দাশগুপ্ত বাহাতুর

রার রাজেশর দাশগুপ্ত বাহাছর, এম-আর-এ-এস্ (ইং৽গু)। গত ৫ই অগ্রহারণ রাত্তে তাঁহার ভবানীপুংস্থ আবাসে আক্ষিক ছদ্রোগে পরলোক গমন ক্রিয়াছেন। ঢাকা বিক্রমপুরের অতি সম্লাস্ত বৈশ্ব বংশে

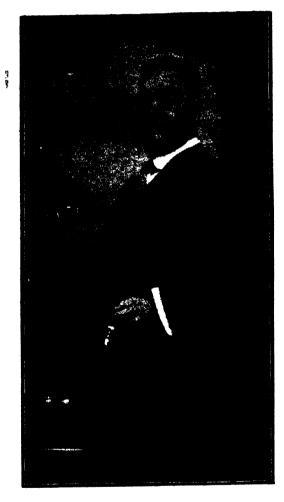

**এরার রাজেশ্বর দাশগুপ্ত বাহাছ্**র

ইহার জন্ম হয়। ঢাকা কলেজ ও শিবপুর কৃষি কলেজে ইনি শিক্ষালাভ করেন। ১৯০৪ সালে ওভার্ণিয়ার রূপে ইনি বলীর গভর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগে প্রবেশ করেন, কিন্তু . তীক্ষ বৃদ্ধি ও অধ্যবসায় বলে ক্রমে ক্রমে উরতি লাভ

করিয়া অবশেষে :৯১৭ সালে পশ্চিম সার্কেলের ডেপ্টা ডাইরেক্টার্ অফ্ এগ্রিকাল্চারের পদে উন্নাত হন। তাঁহার উপ্তম ও কর্মকুশলতার প্রস্থার স্বরূপ ১৯২০ সালে গভর্গমেণ্ট তাঁহাকে রার বাহাছর উপাধিতে ভ্ষিত করেন। সামাক্ত পদ হইতে সর্কোচ্চ পদে উন্নাত হইলেও সে পদের অভিমান তাঁহার একেবারেই ছিল না। যে কেহ রার বাহাছরের সহিত পরিচিত ছিলেন তাঁহারা সকলেই তাঁহার উচ্চ অন্তঃকরণ এবং সরল অমারিকতা ওলে মুগ্ধ হইতেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়দ মাত্র ৪৮ বৎসর হইয়াছিল। ভগবান তাঁহার স্বগার আত্মার সদগতি বিধান কর্মন। আমরা শোক-সম্বপ্ত পরিবারের শোকে আন্তরিক সহাত্মৃতি প্রকাশ করিতেছি।

#### ৺রায় সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিত

আমরা শোক-সম্ভপ্ত চিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে, রায় সাহেব হারাণ্চন্দ্র রক্ষিত মহাশয় কয়েক দিন হইল পরলোকগত ছইয়াছেন। তিনি চাবিশে পরগণার অন্তর্গত মজিলপুরের অধিবাসী ছিলেন। অল্ল বয়স হইতেই হারাণচন্দ্র সাহিত্য-প্রেবায় আত্ম নিয়োগ করিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি 'কর্ণধার' প্রবর্ত্তন করেন। সেই কাগজ উঠিয়া গেলে তিনি 'বল্প-বাসী'র সম্পাদকীয় বিভাগে প্রবিষ্ট হন। সেই সময় বলবাদীর প্রতিষ্ঠাতা অগীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বস্থ মহাশয়ের উপদেশে তিনি ল্যাম্বের অফুকরণে বাঙ্গালা ভাষায় সেক্সপীররের নাটকগুলির গল্লাংশ প্রকাশিত করেন। সে সময়ে এই পুস্তকের যথেষ্ট স্থাতি হয় এবং গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে রায় সাহেব উপাধি দান করেন। জীংনের শেষ ভাগে হাবাণচন্দ্র বিষয়-কর্ম ত্যাগ করিয়া স্বগ্রামে বাস করিতে থাকেন। তিনি বিনম্বী ও নির্বিরোধ ছিলেন। কিছুদিন সামাক্ত রোগ ভোগের পর হঠাৎ হৃদৃম্পন্দন বন্ধ হইরা তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়দ ৬২ বৎসর হইয়াছিল। আমরা হাবাণচক্রের শোক-স্কুপ্ত পুত্র ক্সাগণের গভীর শোকে সহামুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

#### थ्याः सङ्ख्य हर्ष्ट्राभाधाायः

বলের প্রাসদ্ধ ভৌগোলিক ও মানচিত্র-প্রণেতা শশিভ্বণ চটোপাধ্যার F. R. G. S., (Lond.) F. R. S. A. (Lond.) গত ১৭ই অগ্রহারণ গুক্রবার সকাল ১০টা ২০ মিনিটের সময় তাঁহার মধুপুরস্থ ভবনে অর্গারোহণ করিয়াছেন। তিনি পুরাতন সংস্কৃত কলেকের ছাত্র ছিলেন। তাঁহার

সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি দেখিয়া তদানীস্তন অধ্যাপক বুন্দ তাঁহাকে "বিষ্ণা-বাচম্পতি" উপাধিতে ভূষিত করেন। . সংস্কৃত কলেজ ছাড়িয়া তিনি মিথিলায় জ্যোতিষশাস্ত্র মিধিলা হইতে প্রত্যাগমন করার অধ্যধন কুরেন। পর তৎকালীন ২ঙ্গ, বিহার, উড়িয়া ও আসামের শিক্ষাবিভাগের ডিংেক্টর সাহেব তাঁহাকে আগামের हेन स्मिक्ट देव भाग विष्ठ हेक्स श्री काम करदन ; किन्न তাঁহার পিতৃদেবের অনিচ্ছা থাকায় তিনি ঐ পদ গ্রহণের সম্বন্ধ পরিত্যাগ করেন। তৎপরে শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর ও ইনম্পেক্টর মহোদয়দিগের অমুরোধে তিনি বঙ্গভাষায় ভারতবর্ষের ভূগোল শিখিতে বাধ্য হয়েন। ঐ সময়ে প্রাথমিক ও মধাবাংলা স্কুল ও পাঠশাল সমূহে বঙ্গভাষায় ভারতবর্ষেব ভূগোল পুশুকের বড়ই অভাব ছিল। স্থতরাং তিনি "ভারতংর্বের বিশেষ বিবরণ" নামে একথানি পুস্তক প্রণয়ন কবেন। ঐ পুস্তকই বঙ্গ, বিহার, উড়িয়া ও আদামের স্থুল ও পাঠশালাসমূহের পাঠা পুস্ত ক রূপে নির্দিষ্ট হয়। তথন শিক্ষক-মণ্ডলী ভারতবর্ষের ভুগোলের প্ৰয়োজনীয়তা ব্ৰিয়া তাঁহার "ভারতবর্ষের বিশেষ বিবরণে"র স্বিশেষ স্মাদ্র করে। এই সময়ে বঙ্গভাষায় মানচিত্ৰ ও এটলাস (atlas)

প্রস্তুত করিবার জন্ত শিক্ষক-মণ্ডগী ও গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-বিভাগের উচ্চতম কর্মচারীবৃন্দ তাঁহাকে একাস্তিক অমুরোধ করেন। বঙ্গভাষায় মানচিত্র ও এট্লাস প্রস্তুত হইলে, বিহার ও উড়িয়ার শিক্ষক-মণ্ডলী হিন্দী ও উড়িয়া ভাষায় মানচিত্র ও এট্লাস প্রস্তুত করিতে তাঁহাকে অমুরোধ করিলে, তিনি উহাদেরও অভাব দূর করেন। ক্রমে তিনি ইংরাজি, উর্দৃ ও অক্সাক্ত ভাষার মানচিত্র, এট্লাস ও গ্লোব প্রস্তুত করেন। প্রদূর মহীশুর গ্রব্মেন্টের অমুরোধে কানেড়ি ভাষার মানচিত্র প্রস্তুত করিয়া তিনি তথাকার ছাত্রদিগেরও শিক্ষার পথ স্থাম করিয়া দিয়াছেন। তিনি আজীবন ছাত্রগণের ভূগোল শিক্ষার স্ববিধার জক্ত প্রাণণণ চেষ্টা ও যদ্ধ করিয়াছেন। পূর্ব্বে বঞ্চাষায় সহচর ও



अनिक्षन ठाउँ।
भाषाव

সোমপ্রকাশ নামে ছইখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রচলিত ছিল। তিনি এই সংচর পত্রিকার বহুদিন সম্পাদন কবিয়াছিলেন। তিনি সং-সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁহার প্রণীত "রামের রাজ্যাভিষেক" ইহার দৃষ্টান্ত। তিনি হুগলী জেলার অন্তর্গত কোনগর প্রামে কল্মগ্রহণ করেন; মৃত্যুকালে তাঁহার বন্ধঃক্রম ৮৬ বংসর হইরাছিল।

# সাইকেলে বাঙ্গালীর পৃথিবী-ভ্রমণ

চারিজন বালালী যুবক বিগত ১২ই ডিসেম্বর রবিবার শ্রীযুক্ত অশোক মুথোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত আনন্দ মুথোপাধ্যায় ও অপরাছ-কালে কলিকাতা টাউন-হল হইতে সাইকেলে পথিবী-ভ্রমণে যাত্রা করিয়াছেন। কলিকাতার মেয়র ত্রীযুক্ত

শ্রীযক্ত মণীক্র ঘোষ। ইহাদের শ্রমণ-প্রোগ্রামের আভাস দিতেছি। কলিকাতা হইতে দিল্লী হইরা করাচি; করাচি

> হইতে চীমারে বাস্রা; সেখান হইতে পুনবায়দাই-কেলে বাগদাদ, মোসল, একোরা হইয়া কনষ্টানটি-নোপল: তাহার সোফিয়া,

ভিয়ানা. 2 डे श

ভাগার

(डीमादत):

বেলগ্রেড, আমন্ত্রীরভাম

है कहन म

তৎপর

(कार्यनरहरत्रमः;

পর

ক্রিষ্টিয়ানা হইয় বার**জেন** : তাহার পব সীমারে ডোভার পার হইয়া লগুন, ডবলিন: পুনরায় ক্যালে পার হইয়া"

माहेटकत्न पृथियी जमनकात्री वाजानी हरहेत

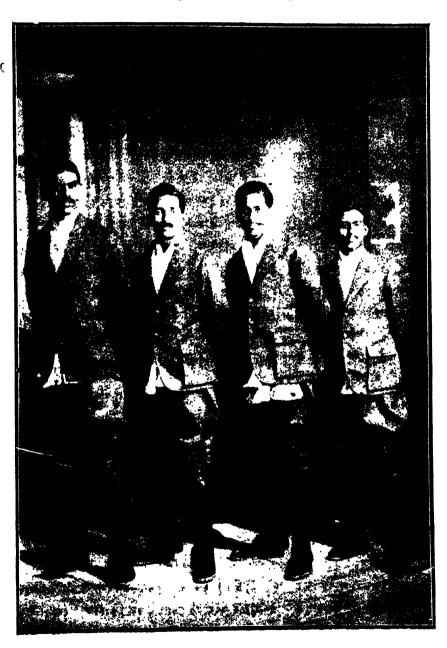

ক্রদেশম, পারি, জেনেভা, লোয়েন্স, রোম, ভেনিস হইয়া আলেক্জান্তিয়া; সেখান হইতে ছীমারে (क्फी डिन. नाइनडानि, টাঙ্গানিয়েকা, ট্রান্সভাল, ইউগণ্ডা, অরেঞ্জ-ফ্রি-ষ্টেট হইয়া ষ্টী খারে বুনাস এরিস, তাহার পর ষ্টামারে নিউ-ইয়ৰ্ক, পরে সান্ফান্-ইয়াকোহামা. সিম্বো. কোবে, পিকিন, হংকং, বিদ্বেন, এডিলেড, মেল-বোরণ, কলম্বো; সেখান হইতে মাদ্রাজ হইয়া কলি-কাতা প্ৰত্যাগমন। যেখানে যেখানে সমুদ্র-পর্ব সেখানেই সাইকে লে ম বিশ্রাম। আমরা সাহসী ষবক চত্তীম্বের যাত্রার সাফলা কামনা করি। नि ३१ भ ए তা হা বা

বিমল অশেক यजीक्तरमाश्न (मनश्रश्च जाहाराम्य विषाय मध्वक्षना करिया ছিলেন। বুৎক চতুষ্টরের নাম—জীগুক্ত বিমল মুখোপাধ্যার,

সাইকেলে পৃথিবী-ভ্ৰমণ করিয়া দেশে ফিরিয়া বাজাণীর মুখ উজ্জেল কক্ন।

মণীক্র

আনন্দ

# **সাময়িকী**

এ মানের 'ভারতবর্ধে'র নিচোলে যে মনীবীর প্রতিক্রতি প্রকাশিত হইল, এ-কালের অনেকে হয় ত তাঁহার পরিচয় জানেন না : কিন্তু বঙ্গ-দাহিত্যের এক যুগে এই ক্লফচন্ত্র মজুমদারের 'সম্ভাব-শতক' সাহিত্য-সমাব্দে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। বর্ত্তমান খুলনা জেলার অন্তর্গত বৈছ-বস্তি-প্রধান দেনহাটী গ্রামে ১২৪৫ বঙ্গাব্দের জৈচি মানে ক্লকচন্দ্র মন্ত্রমদার মহাশর জন্মগ্রহণ করেন। বাল্য হইতে ্ইহার হাদরে কবিত্বের বীজ অঙ্কুরিত হইরা ক্রমে বিকশিত হইরাছিল। সংস্কৃত ও পারতা ভাষার মজুমদার মহাশরের বিশেষ অধিকার ছিল। ইনি জীবনের অধিকাংশ সময় যশোহর গ্রণ্মেণ্ট স্কুলের প্রধান পণ্ডিতের কার্য্যে অতিবাহিত করেন : এই কার্যা হইতেই তিনি ১৩০০ বঙ্গাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। স্কুলের পণ্ডিতি করিয়া বাঁহার জীবন অতিবাহিত হইরাছে, তিনি বে দরিজ ছিলেন, এ কথা না বলিলেও চলে; কিন্তু এ দারিদ্য তাঁহার কবি-জীবনকে এক দিনের জন্তও স্পর্শ করিতে পারে নাই। আমরা শুনিরাছি, একবার সরকার হইতে তাঁহার বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব হয়। এই কথা অবগত হইরা মজুমদার মহাশন্ন বলেন বে, তিনি যে বেতন পাইতেছেন তাহাতেই ত জীহার চলিরা যাইতেছে; তিনি অধিক বেতন চান না; বরঞ সেই টাকা তাঁহার নিম্নপদস্থ পণ্ডিত মহাশয়কে দিলে তাঁহার অসদ্হলতা দূর হইবে। এমন নির্লেভ ব্যক্তি অতি কমই দেখিতে পাওরা যার। উ'হার 'সভাব-শতক' তাঁহার মাম বাজলা-সাহিতো অমর করিয়া রাখিয়াছে। ইনি মধ্যে কিছুদিন ঢাকাপ্রকাশ, বিজ্ঞাপনী ও বৈভাবিকীর সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। শুপ্ত কবির সংবাদ-প্রভাকরে মজুমদার মহাশরের অনেক লেখা প্রকাশিত হইরাছিল। সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ইনি নিজ জন্মভূমিতেই অবশিষ্ট জীবনকাল অতিবাহিত করিয়া ১৩১৩ বঙ্গান্দের ২৯শে পৌষ তারিখে পরলোক-গমন করেন। ইঁহার পুত্র ত্রীবৃক্ত উমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশর এখনও জীবিত আছেন। আমরা 'সম্ভাব-শতকে'র কবি ক্লফচন্দ্র মন্ত্রুমদার মহাশরের প্রতিকৃতি প্রকাশিত করিয়া উহোর প্রতি আমাদের অকুত্রিম শ্রহা ভাপন ক্রিলাম।

বাললা দেশের ভোট-রজ শেষ হইরা গিরাছে; ভারত-বর্ষের অক্যান্ত প্রদেশের কতক হইরা গিরছে, কতক হইতেছে; অর করেক দিনের মধ্যে ভোট-পর্ব্ব শেষ হইবে। কিছ, এখানেই যবনিকা পতন হইবে না; আর একটা বড় অঙ্কের অভিনয় এখনও বাকী আছে। নেটী মন্ত্রিত্ব-প্রহণ-পর্ব্ব। এইটা হটরা গেলেই তিন বৎসরের জন্ত অভিনয় বন্ধ থাকিবে। তাহার পর যা করেন রয়েল কমিসন। এই দশ বংসরের হিসাব-নিকাশ করিয়া বিলাতের কর্ত্তারা যদি বৃঝিতে পারেন যে ভারতংর্বের লোক স্বায়ত্ত-শাসনের যোগাতা লাভ করিয়াছে, সাবালক হইয়াছে, তাহা হইলে হয় ত শাসন-সম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ অধিকার এ-দেশবাসীর অদৃষ্টে লাভ হইতে পারে। আর যদি রয়েল কমিসন সিদ্ধান্ত করেন যে, এ দেশের লোক এখনও নাবালক, তাহা হইলে তাঁহারা কি করিবেন, ভাঁহারাই বিণতে পারেন। তিন বৎসর পরে কি হইবে, না হইবে, অরাজ-রথ কতদূর অগ্রসর হইবে, সে কথা লইয়া এখন বাদ-বিতপ্তা করিয়া কোন লাভই নাই; এখন এ বৎসর যে ভোট-যুদ্ধ হইরা গেল, ভাহার ফলাফল একটু विठात कदिया (प्रथित मन हम ना।

অন্ত প্রদেশের কথা এখন ধামা-চাপা থাকুক, বাজালা দেশের হিসাবটাই এখন দেখা যাউক। বজার বাবছাপক সভার সদক্ষের সংখ্যা নির্দিষ্ট আছে একশত চল্লিশ জন। এই একশত চল্লিশ জনের হিসাব এই—সরকারী ও বে-সরকারী (মনোনীত) ২৬ জন, ইউরোপীর (নির্মাচিত) ৫ জন, দেশীর বণিকমণ্ডলী (নির্মাচিত) ৪ জন, হিন্দু (নির্মাচিত) ৪৬ জন, মুসলমান (নির্মাচিত) ৩৯ জন। এখন, এই বংসরের ভোটের ফল কি হইল, দেখা যাউক। সদস্তগণের মধ্যে মনোনীত ছাবিবশ জন, ইউরোপীর ঘোল জন ও র্যাংলো-ইভিয়ান ছইজন—এই চুরাল্লিশ জন বাতীত অবশিষ্ট ৯৬ জনের শ্রেণী-বিভাগ দল হিসাবে এইরূপ করা যায়— শ্বরাজী হিন্দু ৪০
শ্বরাজী মুসলমান ২
বেস্পান্সভ ও ইন্ভিপেন্ডেণ্ট ১৭
বৈজ্ঞল মুস্লেম দল ১৮
ইন্ডিপেন্ডেণ্ট মুস্লেম দল ৯
কোন দলের নহে এমন মুসলমান ১০
মোট ৯৬

এইবার একটু গড়া-পেটা (Permutation and Combination ) কৰিয়া দেখা যাক না। প্ৰথম মুদ্ৰমান সদক্ষদিগের লইরাই অঙ্কপাত করা যাউক। এটা কিন্ত মন্ত্রীত্ব-রক্ষণের বোঝাপড়ার হিসাব। মনোনীত, ইউরোপীগান এवः द्वाः राना-इंखियान यात्रा च्यारहन, छात्रा ह्यालि कन रा মন্ত্রীত্ব-রক্ষণের পক্ষপাতী, এ কথা ধরিরা লওয়া যাইতে পারে। তাহার পর উপরে যে তালিকা দেওয়া হইল. ভাগতে 'বেক্স মুস্লেম দল' বলিয়া থাহাদের অভিহিত করা হইয়াছে, ভাঁহারা সার আব্দর রহিমের দল, স্থতরাং তাঁহারা মন্ত্রীত্ব গঠনের পক্ষপাতী। এখন উপরিউক্ত হুই দলের যদি মিলন হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের সংখ্যা হয় বাষ্টি । এই ব্ৰেটি জনে ত সংখ্যাধিক্য হয় না-অন্ততঃ ৭১ জন চাই। 💐 কুক শার আব্দর রহিম যদি আর নয়টা মূর্ত্তি चन्दन चानिए भारतन, जाहा इहेटन जिनि महीपन तका •করিতে পারেন। কিছ, এই নয়জনের আগমন-সন্তাবনা কোণা হইতে আছে ? খাধীন মুদলেম দলেরা নয়জন আছেন; কিন্তু, তাঁহারা ত এত্দিন বলিয়াছেন যে, তাঁহারা সার আব্দার রহিমের দলের সলে মিশিবেন না, তাঁহারা খাধীনভাবে কাঞ্চ করিবেন, কোন বাজ্ঞি-বিশেষের আজাবাহী ছইবেন না। এখন যদি ভাঁহারা সে কথা মাজ না করিয়া द्रहिमी पत्न योग पन, जाहा इडेटन नात द्रश्यित अब ছইবে এবং তিনি মন্ত্রীদল রক্ষা করিতে পারিবেন। কিন্তু, ঐ নয়জনের কেহই যদি না আদেন, বা ছই এ চজন আদেন তাহা হইলে কি উপায় হইবে ? কোন দলের নয়, এমন মুদলমান স্বত্ত দশক্ষন আছেন। তারো যদি রহিমী দলে যোগ দেন, ভাষা হইলেও রহিনী রাজত্ব প্রভিতি হইবে। चात्र अक्षर चार्हन, (त्रम्भन्तिष्ठ ७ हेन्डिश्मनरङ्के पन ।

অঁদের মধ্যে মন্ত্রীত্ব-প্রবাসী সদস্য আছেন; তাঁহারা সংখ্যার করন্ধন, তাহা এখন কেমন করিরা বলিব;—দেন যে আঁধারের থেলা! যে রকম দেখা যাইতেছে. তাহাতে সার আবদার রহিম কোন প্রকারে নরটী মূর্ত্তি সংগ্রহ করিতে পারিলেই মন্ত্রী! তিন-তিনটী দলে যথাক্রমে ১৭, ৯, ১০ মোট ৩৬ জনের মধ্য হইতে চতুর্থাংশ অর্থাৎ নরজনও কি সার আবদার নিজের পক্ষে অর্থাৎ মন্ত্রীত্ত্বে পক্ষে লইতে পারিবেন না ? আমরা ভবিন্তাদ্বক্তা নহি; তাহা হইলেও হিসাবের কড়ি যাহা দেখিতেছি, তাহার গড়া-পেটা করিয়া রহিমি রাজ্যের সম্ভাবনাই বেশী দেখিতেছি। এদিকে কিন্তু গুনিতেছি, বেগতিক দেখিয়া সার আব্দার রহিম হাল ছাড়িয়া দিবেন বলিতেছেন। তবে কি চুরালিগেও গোল আছে ?

আর একটা দলের হিসাবও করা যাক্ না। এটা কোম দলের নহে, এমন মুসলমান দল। এ দলে করেকজন মাক্তবান ও দমে-ভারি সদস্ত আছেন। তাঁহা যদি হহিমী দলের সঙ্গে না মিলিরা স্থ্যু রেস্পন্সিভ ও ইন্ডিপেন্ডেণ্ট দলকে হস্তগত করিতে পারেন, তাহা হইলে সরকারী 68+নিজেরা ১০+ বেস্পন্সিভ ১৭=৭১, ঠিক একাত্তর জন হয়। তাহা হইলে তাঁহারাও বাজী জিভিতে পারেন। এখানে একটা বড় রকম 'কিন্ত' আছে। রেস্পন্সিভ দলের মধ্যেও যে মত-ভেদ আছে।

এইবার শ্বরাজীদিগের কথা ভাবিয়া দেখা যাউক। তাঁরা বাংা দিবার দল, দোগারিক ধবংস করিবার দল। তাঁহারা মন্ত্রীজের সমর্থন করিবেন না। কিন্তু, ধবংস করিতে পারিবেন কি ? তাঁহারা সংখার ৪২ জন। তাঁরা এই বিরোধী দলে আরও ২৯ জন কেথােয় পাইবেন ? তাঁহাদের দলে ছইজন মাত্র মুসলমান আছেন। রহিমী দল তাঁদের সঙ্গে কিছুতেই যোগ দিয়া নিজেদের পারে কুঠারাঘাত করিবেন না, তাঁহাদের সে অভিপ্রায়ই নাই। স্বাধীন মুসলমান দলের ছই চারিজন ংয় ত শ্বরাজীদের সঙ্গে যোগ দিলেও দিতে পারেন; কোন দলের নহেন, এমন ছই চারিজন হয় ত মন্ত্রীজের বিরোধী হইতে পারেন। কিন্তু, ছই চার জনের ত কর্মা নহে—উনত্রিশ জন চাই। তবেই দেখা গেল বাধা দিয়া মন্ত্রীজ লোপ করিতে হইলে শ্বরাজীদিগকে

জনাধ্য দাধনের তেঁই। করিতে হইবে; কিন্তু, সে চেটার কল ত আমরা অহুপাত করিরা পাইলাম না। অতএব— "হর প্রতি প্রিয় ভাষে কন হৈমবতী বংসরের ফলাফল কহ পঞ্পতি।" কৈমবতীর প্রশ্নেব উদ্ভবে পঞ্পতি কি বলেন, তাহা জানিবার ক্যু আমরা উৎস্কুক বহিলাম।

প্রতি বৎসর ৩০শে নবেম্বর তারিখে ভারত-প্রবাসী স্বচ্গণ একটা ভোজের আন্নোজন করিয়া থাকেন। এই ভোকের নাম দেণ্ট এনডুক ডিনার। সেণ্ট এনডু 🗷 স্কটলাাপ্রাসীদিগের গৃহ-দেবতা। এই দেবতার স্বৃতি-পূজা উপলক্ষে উদর-পুক্ষার বিপুল আয়োজন করা হয়। কলিকাতায় এই উপলক্ষে যে ভোজ হয়, ভাহাতে এখানকার স্বচেরা সকলেই থাকেন, তা ছাড়া ইংল্ডেরও বাছা-বাড়া ভদ্র লোকেব নিমন্ত্রণ হয়, তুই চাবিজন এদেশীয় ভাগাবান ব্যক্তিও নিমন্ত্রণ পান। এ ভোকে যদি পান-ভোকনই হয়, তাহা হইলে কোন কথাই থাকে না : কিন্তু এই ভোজেব একটা বিশেষত্ব আছে: ভোজের শেষে ভুক্ত দ্রব্য পরিপাকের জন্ত স্বধু পানীয়ই প্রচুব বলিয়া মনে না হওয়ায় অনর্গল বাক্যবর্ষণ করিয়া ভোজনকারিগণ উদরের ভার লাঘব করিয়া থাকেন। সে বক্ততাও যিনি-তিনি করেন না, वाक्राना (मर्भव मत्रकाती मर्ख ध्रधान वास्क्रिहे व्यधान वस्नात আসন গ্রহণ করেন, অর্থাৎ লাট সাহেব বা তাঁহার অমুপন্থিতিতে তাঁহারই নিম্নন্থ কেহ বক্তৃতা করেন এবং সে বক্তৃতা সামাজিক ও ধর্মনৈতিক নহে—থাঁটী রাজনীতিক। প্রায় প্রতি বৎসবই বালালার লাট সাহেব এই ভোজের সময় কলিকাতার উপস্থিত থাকেন; স্থতরাং এ বক্ততা তাঁহাকেই করিতে হয়। এবার আমাদের লাট লিটন মহোদয় যে বকুতা করিয়াছেন, তাহার করেকটা কথা আমবা নিমে প্রকাশিত করিলাম। অক্যান্ত বংসরে যে বক্তৃ হা হইয়াছে, তাহার উল্লেখ আমবা পু:ৰ্ক করি নাই। কিন্তু, নর্ড লিটন আব কল্লেক মাস পরেই দেশে চলিয়া যাইবেন; স্থতরাং বিগত পাঁচ বৎদরের যে হিদাব তিনি দিয়াছেল, তাহার প্রধান কথাগুলির সার মর্ম স্কলেরই জানিয়া রাখা উচিত বলিয়াই আমরা এই বক্তৃতার প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিলাম।

বক্ততার স্চনায় এীযুক্ত লর্ড লিটন জানাইয়াছেন-<sup>e</sup>c বংসবের সমালোচনা করিতে গেলে আমি কার্যাভার গ্রহণ করিবার সময় কি কি আশা অন্তরে লইরা আসিরা-ছিলাম এবং সে সব আশা কতটা সফল হইরাছে, অথবা দে সহস্কে কতটা নৈরাশ্য আসিয়াছে. তাহা **স্ব**তিপথে উদিত হয়। ব্যক্তিগতভাবে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলিতে গেলে অভিযোগ করিবার আমার কিছুই নাই, কুতজ্ঞ হইবারই অনেক বিষয় আছে। ভারতে আসিয়া আমি অনেক স্থথ লাভ করিয়াছি। এখানে আমি অনেককে वकुकत्रात्भ लाভ कतियाहिलाम। मर्क्क व्यामि (य मनद ব্যবহার লাভ করিয়াছি, তাহার স্মৃতি অন্তরে লইয়া আমি দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিব। কিছু আমি যে রাজনীতিক আশা লইয়া এদেশে আসিয়াছিলাম, তাহা পূর্ণ হইয়াছে কি না, এই প্রশ্ন যথন আমার মনে উদয় হয়, তথন আমাকে শীকার করিতেই হয় যে, অধিকাংশক্ষেত্রেই ঐ সম্বন্ধে আমি নিরাশ হইয়াছি ৷"

তৎপরে মণ্ট-ফোর্ড শাসন-সংস্থার সম্বন্ধে বলিয়াছেন--- "১৯১৯ সালের ভারতীয় শাসন-সংস্থার আইন পাশ হইবার অব্যবহিত কাল পরেই আমি ইণ্ডিয়া আফিসে গমন করি। ঘাঁহারা ঐ বিধি প্রণয়ন করিয়াছিলেন. ঐ স্থানে অবস্থান করিবার সময় আমি, তাঁহাদের উদ্দেশ্য কি ছিল এবং আশাই বা কি ছিল, তাহা অবগত হইন্না-ছিলাম। পার্লামেটে এই আইনের থস্ডা উপস্থিত করা इहेटन छेशत िरवाधी पन এই युक्ति लहेशा छेशत विकरण দণ্ডাম্মান হইম্বাছিলেন যে, ঐ ব্যবস্থাট কালোচিত হয় নাই; ইহাতে ভারতের অধিবাদীদের হাতে অনেক বেশী দায়িত্ব ছাজিয়া দেওয়া হইয়াছে; তাহারা এই সব দায়িত্ব গ্রহণ করিবার মত যোগাতা লাভ করে নাই। আমি भार्नारमण्डे हेहारमत विक्रक्षण कतिया এह वावहारक मधर्मन করিয়াছিলাম। দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অথবা দায়িত্ব প্রদান করিতে আমি কোন দিনই ভীত হই নাই। এথানে আমি যে অভিন্ততা লাভ করিয়াছি, তাহাতে আমার ঐ বিখাস বিনুমাত্রও টলে নাই। বর্ত্তমান শাসন-সংস্থার সম্বন্ধে অভিযোগ করিবার আমার যদি কিছু থাকে, ভবে তাহা ইহাই যে, অনেক বিষয়েই ইহাতে দান্ত্রি হৰ ভাগাভাগি

অথব। সম্কৃতিত করা হইয়াছে। তারপর আমি ভারতে আগমন করি। ভারতে আদিবার আমার একটি মাত্র উদেশ ছিল, यে वावस्था এখন व्यवस्था कर्ता इहेग्राह्, তাহার সঙ্গতি প্রদর্শনই ছিল ঐ উদ্দেশ্য। সেই এক উদ্দেশ্য লইয়াই আমি আসিয়াছিলাম। একটি আশা লইয়া আমি আসিয়াছিলাম, আমার আশা ছিল, ভাবতের জাতীয়তার পক্ষ বাঁহার৷ সমর্থন করিয়াছেন তাঁহাদের বিখাসই জয়যক্ত হইয়াছে এবং বাঁছারা উহার বিরোধী তাঁহাদের ভীতি যে অমৃদক ইহার সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দেশে ফিরিতে পারিব। আমি আশা করিয়াছিলাম, আমার অভিজ্ঞতার ছারা আমি দেখাইতে পারিব যে, ব্রিটশ স্বার্থ এবং ভারতের আশা আকাজ্ঞ। পরস্পর-বিরোধী নহে এবং নব-প্র⊲র্বিত শাসন-সংস্কার পার্লামেন্টের অভাষ্ট পথে ভারতকে অধিকতর ক্ষমতা প্রদানেরই যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিবে। কিন্ত আমাকে নিভাস্ত বাধ্য হইয়াই স্বাকার করিতে হইতেছে যে, বিগত ৫ বৎদরে বাঙ্গালায় যে দব ব্যাপার ঘটিয়াছে, ভাহাতে নুতন শাসন-তন্ত্রেব বনুদের জোর বাড়ে নাই; বিরোধী পক্ষেরই জোর বৃদ্ধি প্রাপ্ত ২ইয়াছে।"

তাহার পর শর্ড বাহ'ছর বলিয়াছেন—"এই ৫ বংসরে অনেক বিষয়ে সাফল্য লাভ করিতে চেষ্টা হইয়াছে এবং অনেক ক্ষেত্রে বৈক্ল্য লাভ হইরাছে। কেহ কেহ শাসন-শংস্কার স্কুল করিতে চেষ্টা কবিয়াছেন এবং বার্থ-মনোর্থ হট্যাছেন। আবার কেহ কেহ প্রথমতঃ এই শাসন-সংস্ক'রকে নিজিয় অসহযোগের ছারা এবং পরে প্রত্যক্ষভাবে বাধাদানপূর্বাক ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; তাঁহারাও বার্থ-মনোরও হইয়াছেন। কারণ এ কথা বিশ্বত হইলে চলিবে না যে. বাঙ্গালার ধৈতশাসন যদি স্থগিত হইয়া शांक, इंशात विद्याधीलात कार्यात अम स्म नारे; वेशात বাঁহারা সমর্থক, ভাঁহাদের জ্ঞাই হইরাছে। এই প্রদেশে বিরোধী পক্ষ কথনই সংখ্যাধিক্য লাভ করেন নাই। আবার কেহ কেহ বলপ্রয়োগ এবং ভীতি প্রদর্শনের দারা তাঁহাদের মত চালাইতে চেটা করিয়াছেন; তাঁহাদের ce हो । वार्य इहेबार । वारामास इहे जिथान मध्यमा — হিন্দু ও মুসলুমান শান্তি রক্ষা করিতে এবং সাম্প্রদায়িকতার

উপর স্কাতীয়তার প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু গত ৬ মাদে তাঁহারা বিফল-মনোরথ হইয়াছেন।"

#### উপসংহারে লর্ড লিটন বলিয়াছেন---

"বিদায় গ্রহণের প্রাক্তালে কাহারও উপর দোষারোপ করিবার ইচ্চা আমার নাই। বার্থতা বদি আসিরা থাকে. সেজন্ত নিজের যতটুকু দায়িত্ব, আমি তাহা পূর্ণ ভাবেই স্বীকার করিয়া লইতেছি। এই সময়টা একেবারেই বুখা গিয়াছে, এ কথাও আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি: কারণ শিক্ষা সফলতার দিক হইতেও যেমন লাভ হয়, বিফলতার ভিতর দিয়াও তেমনই লাভ হইয়া থাকে। কোন জাতি বা ব্যক্তি সাফল্যের ছারা যেমন শিক্ষা লাভ করে, ব্যর্থতা বা ভুগ-ভান্তির ভিতরেও সেইরূপ শিক্ষা লাভ করিতে পারে। সব ভূগ-ভ্রান্তি যে এক পক্ষেরই হইয়াছে. এমন কথা আমি বলি না; পার্লামেন্টও ভুল করিতে পারেন, — সবশ্য উদ্দেশ্যে নম্ন; কিন্তু নীতিতে ভূগ তাঁহাদেবও হইতে পারে। এ সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্ত রয়াল কমিদন যথন বদিবে, এতৎ সংশ্লিষ্ট সকলের কার্য্যের সেদিন সমালোচনা হইবে। ভারতের সম্বন্ধ আমি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, ভাহাতে আমার মনে হয়, এ পর্যাস্ত যে সব বিফলতা আদিয়াছে. উভয় পক্ষের মধ্যে পরস্পরের প্রতি বিশাদের অভাবই তাহার কারণ। ইংরেজের মতলবের উপর ভারতবাদীদের আস্থা খুবই কম। আবার বৃটিশ জনসাধারণেরও ভারত্বাসাদের বন্ধুতার উপর খুবই কম বিখাস। ভারতবাসাদের দাবী গ্রেট ব্রিটেনের জাতীর স্বার্থের বিরোগী নহে, ইহা প্রতিপন্ন না করা পর্যান্ত ব্রিটিশ জনমতের কাছে তাহা কিছুতেই গ্রাহ্ হয় না; সেইরূপ ভারতের প্রতি সহামুভূতির যত কথাই ব্রিটিশেরা বন্ধুন, এদেশের বাঁহায়া ইংরেজকে তাঁহাদের শত্রুস্করণ মনে कर्त्वन, छै। हार्त्रा मर्क्सपार छैहारक मस्म्याहर क्रमुख स्पर्धन। উভৰ দেশের লোকের পক্ষেই যাহা সম্ভোষজনক এই সমস্তার সমাধান করাই উভয় দেশের রাজনীতিক নেতাদের কৰ্ম্বব্য। এই সবে মাত্ৰ ভারতে সাধারণ-নিৰ্ম্বাচন শেষ হইল। নুতন আইনসভাগুলি অবিলম্বে তাহাদের দায়িত্তার গ্রহণ করিবেন। যে দশ বৎসর অবসানে শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে তদম্ভ-কমিদন নিযুক্ত হইবার কথা আছে, তাহার শেষভাগ উহাদেরই হাতে থাকিবে। স্থতরাং অবিখাদের স্থলে বিশ্বাদকে প্রতিষ্ঠা করিবার সময় এখনও আছে। আমার কার্যাকালের যে কয়েক মাস অবশিষ্ট আছে, আমি যথাশক্তি সেই ভাব প্রতিষ্ঠার জক্তই চেষ্টা কংতেই ব্যগ্র আছি।

প্রাম্ম পাঁচ বংসর হইল, কাশীাদিনী ভিন্টী কে মহিল। অতিকটে আয়ু র্বাদ শিকা কবিয়া কাশী আয়ু র্বাদ স্মিলনীর সকল পরাকায় উদ্ভীর্ণ হইয়া আয়ুর্বেন-শাস্ত্রী উপাধি লাভ করিয়া নারীজাতির মধ্যে আযুর্বেদ শিক্ষার প্রচারকরে কাশীতে জগদম্ব আয়ুর্বেদ-বিস্তালয় স্থাপনা এখানে চারি বৎসর আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন কার্য়া পরীক্ষার উত্তার্ণ হইলে আয়ুর্কেদ-শাস্ত্রী উপাধি দেওয়া হয়। 'গত গুই বংশরের মধ্যে তিন্টী ছাত্রী সকল পরীক্ষায় উद्धोर्प इटेश आयुर्विन मान्नी উপाधि लाङ कतियाद्वित । এখানে কেবল স্ত্রীলোকদিগ্রেই লওয়া হইয়া থাকে। বিনা-বায়ে বোর্ডিংয়ে ছাত্রীদের থাকিবার স্থ'ন দেওয়া হয়। ৰিক্ষার কল্প বেতন লাগে না। ইহা ছাড়া অসমর্থ। ছাত্রী-দিগকে ৫ পাঁচ টাকা করিয়া মাসিক বুজি দেওয়া হয়। এখানে ব কলো অথবা হিন্দি ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়। দাতব্য চিকিৎসা বিভাগে হাতে-কল্মে চিকিৎসা শিথাইবার স্থানর বন্দোবস্ত আছে। প্রবেশেচ্ছ ছাত্রীগণ শ্রীমতী প্রমালাবালা আয়ুর্বেদ-পান্তা প্রধান শিক্ষায়তা, আয়ুৰ্বেদ বিভালয় প্ৰণাক্ত বোড কাশী, এই ঠিকানায় অমুদ্রান করিলে স্বিশেষ অবগত হইতে পারিবেন।

বিলাতের সাম্রাক্য-পরিষদে (Imperial Conference) বুটাশ সাম্রাক্ষ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশের প্রাতনিধিরা সমবেড

হট্যা ভবিষাতের বাবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। সে পরিবদে ভারতের স্থান কোথার, তাহা ব্বিতে বিশেষ আহাদ স্বীকার করিতে হয় না : কারণ অক্সাক্ত দেশ হইতে প্রধান মন্ত্রাং। এই পরিষদে উপস্থিত হটরাচিলেন, আর এদেশ হইতে বাহারা গিয়াছিলেন তাঁহারা মন্ত্রী বা রাজ-প্রতিনিধি নছেন, ভারত সরকারের মনোনাত বাক্তিগ্ণ। সেই সাম্রাজ্যা-বৈঠকে যে সমস্ত বিষয় আলোচিত হুইয়াছিল, সে কেরল দক্ষিণ আফ্রিকার ও আন্তরলণ্ডের জি-টেটের প্র'তনিধি'দগের চেষ্টার। তাঁহাদেরই চেষ্টার একটা কমিটি গঠিত হইবাছিল। সেই কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হুইবাছে। এই রিপোর্ট পড়িকেই বুঝিতে পারা যায় যে, উপনিবেশ-সমূহ বুটীণ সাম্রাজ্ঞার অস্তম্ভূক্তি থাকায় যে তাঁহাদের অধীনতা হচিত হয় না, উপানবেশসমূহকে তাহা বুঝাইবার क अहे वित्मय (हेशे कता इहेश्रां इन। हेश्त्रास्कत मान एत ছিল, যদি উপনিবেশসমূহের মনে এক্লপ সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, তাহারা সাত্রাঞ্চার অন্তর্গত থাক্ষ ইংরাজের অধীনে, তবে তাহারা আর সাত্রাজ্যের মধ্যে থাকিতে চাহিবে না। তাহারা যদি সম্বন্ধ লোপ করে, তাহা হইলে বুটীল সামাজ্যের অবস্থা যে বড়ই ক্ষীণ হইবে, তাহাই বুঝিতে পারিয়া এই ইম্পিরিয়াল কন্দারেফোর অধিবেশন। এ অধিবেশনে সে ভর মিটিয়া গিয়াছে — বুটশ সাম্রাজ্ঞার নাম পূর্ববৎ গৌরবোচ্ছনই থাকিবে। রিপোটে ভারতংর্বের উল্লেখমাত্র নাই। কেন নাই, তাহা বুঝাইবার জঞ্জ বলা হইরাছে, সাত্রাজ্যে ভারতের স্থান ১৯১৯ খুটান্ধের ভারত সরকার আইনে নিণীত হইয়াছে: জর্থাৎ ভারতবর্ধ যে বিজিত দেশ, সেই কয় তাহার অধীনতা তাহার সম্বন্ধে সাম্রজ্যে বৈঠকের নির্দ্ধারণ প্রয়ে:গের অন্তরায়। বহুত আছে।!

### সাহিত্য-সংবাদ

#### নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শীনিলীপকুমার রাজ প্রণীত উপজাস "মনের পরল" বুলা—৩,
শীপ্রভাতকুমার বুবোপাধাার প্রণীত সচিত্র গল পুতক "বিলাসিনী"
বুলা — ১:•

বীরসময় লাহা প্রণী 5 "পরিহাস" (কবিতা) মূল্য-১০

শ্রীব্যোমকেশ ুবন্দ্যোপাধার প্রশীত উপস্তাদ "প্রালোর কমল" ম্ল্য---১৪০

শ্রীবিকাসচন্দ্র রার দেবশর্মা প্রগীত "শ্রীমন্তাগবলগীতা ও প্রভাস্বাদ" মুল্য—॥৴৽ ও "বঙ্গার প্রাম্য বাহত শাসন বিষয়ক আইন" মূল্য—১১

বীবারেবর দত একাশিত "সত্য-প্রতিটা" মূল্য — ॥• বীবোগেক্সনাথ চটোপাধ্যার এণীত উপস্থাস "জটিল তপ্ৰী" মূল্য—>॥•

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea.
of Messers. Gurudas Chatterjea. & Sons,
201, Cornwallis Street, Calcutta.



Printer—Narendranath Kunar, The Bharatvarsha Printing Works, 203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta.

### ভারতবর্ষ



বাজগৃহের **পথে** 

শিল্প-•শ্বিশুক সংবশচন ঘোষ মহাশ্যের অধুগ্রহে

Bharatvarsha Halftone & Pig. Works



সাঘ, ১৩৩৩

দ্বিতীয় খণ্ড

চতুদ্দিশ বর্ষ

দ্বিতীয় সংখ্যা

### **४८र्पत** जग्न

অধ্যাপক শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এস্সি

কোনও কোনও অজ্ঞেরবাদী (agnostic) পণ্ডিত বলিরা থাকেন যে,—লোকের বে একটা বিশ্বাস আছে এবং অনেক শান্ত্রেও যে কথাটা লেখাও আছে—বে ধর্ম্মের (morality) জন্ম এবং অধর্মের পরাজ্ঞর হইবেই হইবে— সে কথাটা বিচারসহ নর। আমরা অনেক স্থলে দেখিতে পাই, ধার্ম্মিক ব্যক্তি পরাজিত হইল এবং অধার্ম্মিক ব্যক্তি জন্মী হইল। যে প্রাকৃতিক নিরমে (laws of nature) মামুবের জীবন নির্ম্মিত হইতেছে, তাহা ধর্ম্মামুগতও নয়, অধর্মামুগতও নয়; তাহা ধর্ম্মামুগতও নয়, অধর্মামুগতও নয়; তাহা ধর্ম্মামুগতও নয়, অধর্মামুগতও নয়; তাহা ধর্ম্মামুগতও নয়, অধর্মামুগতও নয়; তাহা ধর্ম্মামুগতও নয়, অধর্মামুগতও নয়; তাহা ধর্ম্মামুগতও নয়; তাহা ধর্ম্মামুগতও নয়, অধর্মামুগতও নয়; তাহা ধর্ম্মামুগতও নয়, অধর্মামুগতও নয়; তাহা ধর্ম্মামুগতও বায়, তাহা ধর্ম্মামুগতও বায়, তাহা ধর্ম্মামুগতও বায়, বায়র্মান্ত করমা বেলন বে, বে মহাভারতে—"বতো ধর্মান্ততো ভয়ঃ" এই কথাটি প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া লোকের বিশ্বাস, সেই মহাভারত পডিয়াই আমরা দেখিতে পাই বে, ধর্মের জয়

হর নাই। বৃষিষ্টিরাদি পাশুবগণ কুরুক্তেত্র মুদ্ধে জরী হইরাছিলেন বটে, কিন্তু সেই যুদ্ধে আত্মার-শ্বজনের মৃত্যু হওরার তাঁহাদিগের পক্ষে সে জর এরপ স্থপ্র হইরাছিল বে, তাহাকে পরাক্ষর বলিলেও চলে।

এই কথাটা পৃথিবীর অধিকাংশ ধর্মশান্ত্রের বিক্লম্ব কথা—বিশেষতঃ হিন্দুশান্তের। মহুদংহিতাদি ধর্মশান্ত্র, কোটল্যের অর্থশান্ত্র, ও শুক্রনীতিসার প্রভৃতি অর্থশান্ত্র, বাংস্থারনের কামস্ত্র এবং কাব্য, নাটক, অলম্বার প্রভৃতি কামশান্ত্র (Æsthetical literature) এবং বেদ, দর্শন, তন্ত্র, নারদভক্তিস্ত্র প্রভৃতি মোক্ষশান্ত্র এবং ইতিহাস ও পুরাণাদি শান্ত্র—যাহাদিগকে হিন্দুবিশ্বকোর নামে অভিহিত করা যার—সমুদার শান্তেই এই কথাটা পাওয়া যার যে ধর্ম্মের জর অবশ্রস্তাবী।

এই চুইটা মতের মধ্যে কোন্টা ঠিক, ভাহা নির্ণর

<sup>(</sup>১) व क्यांकि दिखानिक हांक्न्नी व विवादहन।

করিবার জন্তুই বর্ত্তমান প্রবাহনের অবতারণা। প্রথমেই বিলিয়া রাখিতেছি বে, আমার ধর্মবিশ্বাস হাহাই হউক না কেন, এই তর্কের সমন্ত্র উল্লিখিত পঞ্জিতদিগের মতই অজ্যেরাদী থাকিব। কেন না, আজকাল শিক্ষিতগণের মধ্যে অজ্যেরাদীর সংখ্যা কম নর এবং তাঁহাদিগের সহিতই আমার তর্ক। বাঁহারা ঈশ্বর বা পুনর্জন্ম মানেন, তাঁহাদিগের সহিত তর্কের কোনও প্রয়োজন নাই। কেন না, তাঁহারা নিজের নিজের বিশ্বাসের জল্প আপন আপন ধর্ম্মশাল্প অনুসারে চলেন—কাহারও তর্কের ধার ধারেন না। আর একটী কথা,—এ প্রবন্ধে আমি হিন্দুধর্ম সম্বন্ধেই কথা বলিব; যেহেতু অক্তান্থ ধর্মের কথা আমি ভাল জানি না, এবং আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, করেক হাজার বৎসর পূর্ব্বে লিখিত প্রাচীন হিন্দুশাল্প বর্ত্তমান কালে বৃথিতে পারা অতি হক্ষহ। (২)

#### धर्म कि ?

প্রথমেই দেখিতে হইবে, ধর্ম শব্দটী আমাদের শাস্ত্রে কি
অর্থে ব্যবহৃত হইরাছে। মনুসংহিতাদি ধর্মশাস্ত্রমতে যে
কর্মা বা আচার দারা নিজের ও সমাজের উভরেরই কল্যাণ
হর তাহাই ধর্মা। (৩) অর্থাৎ ইংরাজীতে য'হাকে বলে
'duty' বা কর্ম্বরা। এই ধর্মা কি কি, তাহা নির্ণর করিবার
জন্তু শাস্ত্রকারণ ভূরোদর্শন ও তৎকালে জ্ঞাত বিজ্ঞানের
(Science) সাহায্য গ্রহণ করিরাছিলেন। এইজন্তু
মনুসংহিতাদি ধর্মশাস্ত্রে দেখি—তাহাতে শুধু ethics
(নীতি-বিজ্ঞান) নর, অধিকন্ত science of education
(শিক্ষা-বিজ্ঞান), eugenics (বংশোৎকর্ম-বিজ্ঞান),

বতোহকুদরনিঃ শ্বেরসো-সিদ্ধিঃ স ধর্মঃ। বৈশেষিক কর্পন, ১ম অধ্যার। hygiene (স্বাস্থাবিজ্ঞান), economics (অর্থবিজ্ঞান), politics (রাজনীতি) ও law (আইন) প্রভৃতিও রহিরাছে। পাঠক এ বিষরে বিভৃত আলোচনা দেখিতে পাইবেন ভূদেববাব্র প্রবন্ধনমূহে, বহিমবাব্র ধর্মতন্ধে, অক্ষরচন্দ্র সরকারের সনাতনীতে, চন্দ্রনাথবাব্র প্রবন্ধে, রাজনার্রারণবাব্র সেকাল ও একালে, বৈজ্ঞানিক পি, এন্, বস্থর পুস্তকে ও বর্ত্তমান লেখকের অক্সান্ত প্রবন্ধে। এই সকল হইতে আমার মনে হর—আমাদের ধর্ম প্রধানতঃ বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হইরাছে। কাজেই ধর্মের জর মানে বিজ্ঞানের জন্ম বা জ্ঞানের (knowledgeএর) জন্ম। অবশ্য সর্ব্দ্রেই যে জ্ঞানের জন্ম হয়, তাহা বলা যায় না; তবে অধিকাংশ স্থলে যে হয় তাহা নিঃসন্দেহ। এইজন্ত হিন্দু অর্থশাল্পে ও কামপাল্পে লিখিত আছে—ধর্ম হইতে অর্থ (wealth) লাভ হয় এবং অর্থ হইতে কাম (sensual and æsthetical pleasures) লাভ হয়। (s)

এখন অনেকে ধর্ম কথাটীর অমুবাদ করেন Religion
শব্দীর বারা; কিন্তু হিন্দুধর্ম ভিন্ন অস্তু কোনও
ধর্মমতে hygiene, politics প্রভৃতি বিজ্ঞানগুলিকে
ধর্মের অঙ্গ বলিয়া বর্ণনা করা হর নাই। কাজেই—
একজন খৃষ্টানের পক্ষে স্বাস্থাবিধি উল্লেখন করিয়া অস্ত্র্যু হওয়া সম্ভব এবং তাহা দেখিয়া অজ্ঞেয়বাদী বলিবেন—
"দেখ, এই ধার্মিক ব্যক্তি রোগে কট্ট পাছেছ।" কিন্তু
একজন ধার্মিক হিন্দু স্কুত্ব ও দীর্মজীবী হইবেন—কেন না
তাঁহার ধর্মের মুলে স্বাস্থাবিধি আছে।

কেহ কেহ ধর্ম অর্থে ethics ব্রোন। Religion শুলি বাদ দিলেও অনেক পাশ্চাত্য দার্শনিক নিজ নিজ মতামুসারে ethics ব্যাখ্যা করিরা গিরাছেন। তাহাতে অনেক মতবাদের স্ঠি হইরাছে। সে সকল মতবাদের অধিকাংশেরই মধ্যে hygiene, eugenics আদি স্থান পার নাই। কাজেই—

ধর্মার্থাবিরোধেন কানং সেবেত। (ঐ)
শতার্থ্য প্রবে বিভন্স কানমভোভাসুবদ্ধং
পরস্পরভাসুদাতকং ত্রিবর্গং সেবেত। (কানস্ত্র)
(কানাঃ কলজ্ঞান্ত ধর্মার্থরোঃ। (ঐ)

<sup>(</sup>২) দৃষ্টান্ত শব্ধপ দেপুন—বেষসংহিতার অর্থ নানা পণ্ডিতে নানা ক্লপ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল ব্যাখ্যার মধ্যে বেধানি প্রাচীনতম সায়ন ভান্ত, সেথানিও বেদ রচিত হইবার অন্ততঃ ছুই হাজার আড়াই হাজার বছর পরে লিখিত।

ভাচার: পরমো ধর্ম: শ্রুড়া লাভার এব চ।
 ভামাদিমন্ সহা বুজো নিতাং ভাষাক্রবান বিজঃ ।

ক্রু ১ব অধ্যার।

জাচারাক্রনফন্যনাচারে। হত্তাক্রবান ।

ক্রিন্তার ক্রিন্তার বিজাঃ।

<sup>্
(</sup>৪) তন্মাৎ স্বধ্যাং ভূতানাং রাজা ন ব্যক্তিচাররেৎ।
. সংক্থানো হি প্রেত্য চে নন্দতি।
( কৌটলোর স্বর্ধনার)

তাঁহাদের মতে বিনি moral, তিনিও অস্থৃহ হইতে পারেন, বা তাঁহার অযোগ্য সম্ভান জন্মিতে পারে। কাজেই, ধর্মের জন্ম হইল না।

পূর্বেই বলিরাছি—হিন্দুর ধর্ম Science এর উপর
প্রতিষ্ঠিত। এখন science এর একটা লক্ষণ—ইহা বৃক্তিসম্মত। যত বড় লোকই হউন না কেন, তাঁহার কথা
তত দিনই স্বীকার্য্য, যত দিন তাহা প্রমাণ বারা সত্য বলিরা
প্রতিপন্ন হয়। মন্তুসংহিতার লেখা আছে—"ধর্মতত্ব
জানিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি প্রত্যক্ষ, অন্তুমান ও বিবিধ বেদমূলক
শাস্ত্র এই প্রমাণত্রের বিলক্ষণরূপে অবগত হইবেন। বেদ
ও ধর্মণাত্রমতে যে ব্যক্তি বেদের অবিরোধী তর্ক বারা
বিচার করে সেই—ধর্মবেক্তা, অক্তে নহে। ১ ১ ৩ ৫ যে
ধর্মের কথা লেখা হইল না, সে বিষদ্ধে সংশন্ন উপস্থিত হইলে,
শিষ্ট ব্রাহ্মণেরা যাহাকে ধর্ম বলিবেন, তাহা নি:সন্দিশ্ব
ধর্ম জানিবেন।"

মমুদংহিতার আর এক স্থলে ধর্মের চারিটী লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে: যথা, বেদ. শ্বতি, সদাচার (ভাল লোকে যেরূপ মাচরণ করিয়া থাকেন) ও নিজের আত্মার প্রিয় বা প্রীতি (অর্থাৎ conscience)। এখন জগতের অনেক নীতিত**ইজ** পঞ্চিতের মতে শাস্ত্র বা আগুবাকাই ধর্ম-নির্ণয়ের একমাত্র উপায়। আবার অক্তান্ত নীতিতক্তের মতে বিবেকই (conscience) ধর্মা-নির্ণয়ের একমাত্র উপায়। আবার কাহারও মতে 'মহাব্দনো যেন গত: স পছা'; অর্থাৎ মহাপুরুষগণের দৃষ্টাক্ত দেখিরাই কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে হইবে। কিন্তু ছঃথের বিষয়, সকল মহাপুরুষ এक পথে यान नाहे। छाहाएम नकरणबहे मध्य करबक्रि বিষয়ে মিল আছে বটে, বেমন ঐকান্তিকতা ( sincerity ): কিন্ত অক্সান্ত বিষয়ে অমিলও আছে। দৃষ্টান্ত শ্বরূপ—যীও ও মহন্মদের জীবন তুলনা করিয়া দেখুন। এই দকল পরস্পর-বিরোধী মতগুলির সুন্দর দামঞ্জ (compromise) বিধান করিয়া গিয়াছেন। স্থাচার ও বিবেক সক্ষেত্রই সাহায্য লইয়া ধর্ম মীমাংসা করিতে হইবে।

হিন্দুধর্ম যে যথেষ্ট পরিবর্ত্তনশীল, সে সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ থাকিবে না, বদি তিনি মন্ত্রসংহিতা ও রঘুনন্দনের মতি এই ছাইথানি বই মিলাইরা পড়েন। কেবল ছই

একটা কথার উদ্ধেধ করিব। এক সমরে আর্য্যগণ গোমাংস ভক্ষণ করিতেন; কিন্তু বর্ত্তমান কালে হিন্দুধর্মের নানা সম্প্রদারের মধ্যে (এমন কি বৌদ্ধ, জৈন, শিধ পর্যান্ত) যদি কোনও একটা বিষয়ে মিল থাকে ত তাহা এই গোহত্যার আপন্তি। যে জাতিভেদ একণে বংশগত, এক সমরে তাহা গুণ ও কর্ম্মের উপর নির্ভর করিত— ইহার প্রমাণ নানা শাল্তে পাওয়া যায়।

আক্রকালকার দিনে অনেকে যজ্ঞ বলিতে—স্বার্থসিদ্ধির वन কুদংস্কারপূর্ণ কতকগুলা অনুষ্ঠান বুঝেন। এবং তপস্তা বলিতে—অমাসুধিক শক্তিগাভের জন্ত নিজের শরীরকে ক্লেশ দেওয়া বুঝেন। কিন্তু মমুদংহিতা ও ভগবদগীতা পড়িলে এই হুইটী শব্দ অতি উচ্চ অর্থে ব্যবহৃত হুইতে দেখা যায়। ত্যাগের ভাব বারা প্রণোদিত হইরা যে কর্ম कत्रा यात्र, जाशात्करे युक्त वना रहेब्राट्ड ( यटकात रेश्त्राकी---অমুবাদ sacrifice অর্থাৎ ত্যাগ)। মমুর পঞ্চ মহাযুক্ত ও গীতার দ্রব্য যজ্ঞ ( দ্রবাদানরূপ যজ্ঞ — শ্রীধর ), তপো্যজ্ঞ. যোগষজ্ঞ, স্বাধ্যায়-জ্ঞানযজ্ঞ (বেদের অধ্যয়ন ও তাহার অর্থজ্ঞানরূপযজ্ঞ—শ্রীধর) প্রভৃতি হইতে যজ্ঞ সম্বন্ধে আমাদের থুব ভাল ধারণাই হয়। তেমনি তপস্থার অর্থ দেখি—ব্রন্ধচর্যা, অহিংসা, সত্য ও প্রিয় ও শ্রোতার হিতকর বাঁক্য বলা, বেদপাঠ, মনের প্রসাদ (বা প্রসন্নতা) ভাবসংগুদ্ধি (ব্যবহারে কপটতা না থাকা) ইত্যাদি (গীতা, ১৭শ অধ্যায়); এবং মহুতে দেখি---'যে সর্ব্বোন্তম ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রির বা বৈশ্র তপস্থার আচরণ করিবেন, তিনি সর্বাদা সম্যক্রপে জানিবার জন্ত বেদের আর্ডি করিবেন: বেহেত্, ইহলোকে ব্রাহ্মণাদির বেদ অভ্যাসই প্রম তপস্থা বলিরা মুনিগণ কহিরাছেন ( মনু, ২র অধ্যার )।

এই সম্পর্কে কেই হর ত বলিবেন—ব্রাহ্মণ ও মীমাংসা প্রভৃতি শাল্লে এমন সব যজের প্রক্রিরা আছে, বাহা আমাদিগের নিকট অর্থহান বলিরা মনে হয়; এবং পুরাণ ও ইতিহাসে এমন তপস্থার বর্ণনা আছে, বাহা আজকালকার দিনে কুসংস্কার বলিরা গণ্য হইবে। ইহার উত্তরে আমি বলি—"শাল্লের সকল অংশ হর ত আমরা বুঝি মা, এবং বাহা বুঝি না বা আমাদের সামান্ত বুদ্ধিতে বাহাকে ধারাপ্র বলিরা বুঝি, সে সম্বন্ধে আলোচনা না করিরা, যে অংশগুলি ভাল বলিরা বুঝিতে পারি, আপাত্রতঃ সেই অংশগুলিই আলোচনা করি, ও সাধারণ লোকের উপকারার্থ প্রচার করি। সাধারণ লোকের মনে শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা আছে; এবং সেই শ্রদ্ধার জন্মই তাহারা নৈতক ভাবে (morally) জীবন-যাত্রা নির্কাহ করে। যদি শাস্ত্রনিন্দা শ্রবণে তাহা-দিগের মনে শাস্ত্রবিশ্বাস দূর হয়, তাহা হইলে তাহাদের উদ্ধান হইবার যথেষ্ট আশকা আছে। (৫)

আর একটা কথা—আমাদের শাস্ত্রসকলের:মধ্যে কতকগুলিকে বিশেষভাবে ধর্ম্মণান্ত্র নামে অভিহিত করা হইরাছে।
সাধারণের মধ্যে সেগুলি স্থৃতি নামে পরিচিত। যথা মমু-যাজ্রবন্ধ্যাদি প্রণীত সংহিতাগুলি। (৬) ইহাদের মধ্যে মমুসংহিতাই
ব্যাচীনতম ও সর্ব্ধপ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়। এইজন্ম প্রাচীন
হিন্দুধর্ম কিরুপ ছিল তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্ম আমাদিগকে প্রধানতঃ এই মমুসংহিতার উপরই নির্ভর করিতে
হইবে। বর্ত্তমান প্রবন্ধেও তাহাই করা হইরাছে।

এই সম্পর্কে বলিতে চাই যে, মমুদংহিতা যেমন ধর্মশাস্ত্রসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তেমনি সাধারণ লোকের পক্ষে
ভগবদ্গীতা মোক্ষণাস্ত্র সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত
হয়। সেই জক্সই দেখিতে পাই—বর্ত্রমান বুগে যে সকল
ইংরাজী-শিক্ষিত হিন্দু তাঁহাদের সনাতন ধর্ম পুন: প্রতিষ্ঠিত
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই
শ্রেধানত: এই ছইটী শাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়াছেন।
দৃষ্টাস্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ভূদেববার্ মন্থাংহিতার
শ্রেতি এবং বিশ্বমবারু গীতার প্রতিই বেশী মনোযোগ প্রদান
করিয়াছেন।

হিন্দ্ধর্মের আর একটা লক্ষণ—ইহা অধিকারী-ভেদ মানে—অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোকের জল্প ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ধর্ম্মের ব্যবস্থা—যথা, পণ্ডিতের ধর্ম্ম, যোদ্ধার ধর্ম্ম, বলিকের ধর্ম্ম ও চাকরের ধর্মা; এবং ছাত্রের ধর্ম্ম, পৃহস্থের ধর্ম্ম, সন্ন্যাসীর ধর্ম ইত্যাদি। বাস্তবিক হিন্দু-

(গীতা, ৩র অধ্যার)

ধর্ম্মকে একটা ধর্ম না বলিয়া সর্বাধর্মের সমষ্টি বা সমন্তর विशास काम हम। এই अन्न हिम्मुश्म ध्रेव practical অর্থাৎ সংসারের পক্ষে উপযোগী। এবং ইহাতে নিজের উন্নতির সঙ্গে সমাজের উন্নতির যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। নানারূপ ধর্মের মধ্যে এই যে একটা সামঞ্জ্রত (compromise) আমরা হিন্দু ধর্মে দেখিতে পাই, এরূপ আর কোণাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলিতে চাই। দার্শনিক নিটুলে খুষ্টীয় নীতি-তত্ত্বের নিন্দা করিয়া নিজে একটা নীতিতত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন: এবং সেই সম্পর্কে তিনি শ্রদ্ধার সহিত মন্তুর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি মনুর মত সমাক উপলব্ধি করিতে না পারিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। অধিকারী-ভেদ ব্ঝিতে পারিলে, পুষীর নীতিতত্ত্ব নিট্লের নীতিতত্ত উভরেরই সামঞ্জ হইরা যায়। বাত্ত-বিক বলিতে কি, আমরা আজকাল Spiritualism বা আত্মবাদের সঙ্গে Materialism বা প্রকৃতিবাদের, Socialism বা সমাজবাদের সঙ্গে Eugenics বা বংশোৎ-কর্য-বিজ্ঞানের এবং এক Religion বা ধর্ম্মতের সঙ্গে অভ্ত Religion বা ধর্মাতের যে সমস্ত বিরোধ দেখিতে পাই, অধিকারী-ভেদ মানিলে সে সমস্ত বিরোধের অবসান रुरेम्रा याम्र ।

এই অধিকারী-ভেদ মানার জন্ত হিন্দুধর্ম্মে আর একটা গুণের আভির্জাব হইরাছে—ব্ধা, পরধর্মবিব্রের জ্ঞাব (toleration)। হিন্দু মানেন যে, নানা দেশে ও নানা জাতির মধ্যে ধর্ম নানা আকারে মৃত্তিমান হইরাছে (৭) এবং দেশ কাল ও পাত্রের ভেদ থাকার সেই সমুদার ধর্মই তত্তৎদেশের ও জাতির পক্ষে উপযোগী;—হঠাৎ একটা ধর্মে পরিবর্ত্তন করিরা তার যারগার আর একটা ধর্মের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধিমানের লক্ষ্প নর। এই জন্ত হিন্দু অন্ত ধর্মের লোককে নিজের ধর্মে আনিবার জন্ত ব্যক্ত নন। তাহা বলিরা, হিন্দু যে ধর্মপ্রচার করেন না তাহা নর; কথকতা, কার্ত্তন, যাত্রা প্রভৃতির সাহায্যে হিন্দুধর্মের সারসভাগুলি সাধারণের বোধগম্য ভাবে প্রচার করা হর।

<sup>(</sup>e) ন বৃদ্ধি:ভদং জনরেদক্রানাং কর্মসঙ্গীনাম্

বোজরেৎ সংবকর্মাণি বিধান বৃক্তঃ সমাচরন্।

<sup>(</sup>৬) এশুলি আবার ধর্মপ্ত নামক প্রাচীনতর ধর্মণাব্রের পরবর্তী সংক্ষরণ বাত্র। ধর্মপ্ত হলি বেদের অঙ্গ বা বেদাঙ্গ নামে অভিহিত হয়। পাশ্চাত্য পশ্চিতগণের মতে ইহাদের রচনাকাল গৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চয় বা চতুর্ব শতাকী।

<sup>(</sup>৭) মন্থ তির তির দেশে অস্টিত, তির তির জাতিত ধর্ম, বংশ-পরশ্পরাগত কুলধর্ম ও বে সকল লোক বেদ মানে মা তাহাদেরও ধর্ম এই শাল্পে ক্রিরাজেশ (মসু, ১)১২৮)।

কিছ অন্ত ধর্মের নিন্দা করা হয় না। এবং তাহার ফলে ধিদি কোনও ব্যক্তি বা জাতি হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করিতে চায়, তাহাকে গ্রহণ করা হয়। ইতিহাস পড়িলে জানা যায়, প্রাচীন কাল হইতে বর্জমান কাল পর্যান্ত অনেক ভিন্ন ধর্মাবলছী লোক হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দুসমাজের মধ্যে ছান পাইরাছে। সেকলের শক, ছন হইতে আরম্ভ করিয়া একালের ডোম, বাউরী, আহম পর্যান্ত হিন্দু হইয়া গিয়াছে।

ইহা ছাড়া, বাঁহারা বেদ মানেন না, হিন্দু তাঁহাদিগের প্রতিও সম্ভাব রক্ষা করিয়া চাঁশিয়া আসিয়াছেন। বৃদ্ধপন্থী, জানপন্থী, জরপুট্রাপন্থী, মুসাপন্থী, মহম্মদপন্থী, খুইণন্থা জনগণের সহিত সদ্ধি ও সৌহার্দ্ধা স্থাপন করিয়া বেদপন্থাগণ বরাবরই অপর ধর্মাবলন্থীগণের সহিত ভাগে ভারতবর্ধের স্থিমর্থার্য সজ্ঞোগ করিয়া আসিয়াছেন। অবশু এ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয় যে, কোনও কালে ভারতবর্ধে ধৃর্মের জন্তু বিবাদ বিসন্ধাদ হয় নাই।—আমি বলিতে চাই এই যে, অন্তান্ত দেশের ইতিহাস পড়িলে যেমন দেখা যায়, ধর্ম্মবিবাদের জন্তু কিরূপ নররক্তের স্রোত প্রবাহিত হইন্নাছে, ভারতবর্ধে তেমন কিছুই হয় নাই।

যাহা হউক, ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, বৌদ্ধশান্ত্র, বাইবেল, ও কোরাণেও পরধর্মছেষের বিরুদ্ধে লেখা আছে। জন্মান্তরবাদ

শেল্যার তাঁহার 'Ethics'এ hygiene প্রভৃতি
'বিজ্ঞানকে স্থান দিয়াছেন; স্থতরাং সেটা অনেকটা ব্যাপক
হইরাছে বলিতে হইবে। কিন্তু তাঁহার Ethics হইতেও
ধর্ম্মের জয় সব সময় প্রমাণিত হয় না। তাহার কারণ, তিনি
জয়াজ্ঞরবাদের কথা বিবেচনা করেন নাই। এই জয়াজ্ঞরবাদটা যে ভাবে ধর্ম্মস্হে ব্যাখ্যাত হইরাছে, সে ভাবে অজ্ঞেরবাদীরা মানিবেন না।—কিন্তু এটাকে যদি বৈজ্ঞানিক ভাবে
দেখা যায়, তাহা হইলে সেটা স্থাকার করিতে তাঁহাদিগের
আগন্তি হইবে না। একজনের র্পিতার ও মাতার জীবন,
পিতামহ, পিতামহী, মাতামহ ও মাতামহীর জীবন, প্রপিতামহ, প্রপিতামহী ইত্যাদির জীবন প্রভৃতিকে তাহার পূর্বজন্ম
বলা যাইতে পারে; এবং তাহার পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, দোহিত্র
প্রভৃতির জীবনকে তাহার পরজন্ম বলা যাইতে পারে। (৮)
এবং তাহা স্ফি হয়, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে, পূর্বজন্ম

ক্বত পুণ্য ও পাপের ফল ইহজন্মে ভোগ করিতে হয়; এবং ইহজমারুত পাপপুণাের ফল পরজন্মে ভোগ করিতে হইবে যদি দেখি, পিতামাতার দােবে সস্তান বিকলাল হইরা জামান, তাহা হইলে বলিব, পূর্বজন্মের পাপের ফল সে ভোগ করিতেছে; এবং ইহজন্মে অধর্ম করিয়াও যদি কেহ শান্তি না পায়, তাহা হইলে তাহার সম্ভানগণ তার শান্তি ভোগ করিবে—অর্থাৎ পরজন্মে সে কর্মফল ভোগ করিবে। দেখা যায়, কেহ কেহ অধর্ম করিয়া অর্থ উপার্জন করিল; এবং পরে বিলাসা হইরা রোগাক্রান্ত হইল; এবং তাহার ফলে হয় নি:সম্ভান হইল, নয় কয় সম্ভানের জনক হইল—অর্থাৎ পরজন্মে সে করুত পাপের ফল পাইল। (৯)

ইহার সহিত জন্ম স্তরবাদের আর একটা অর্থ যোগ করিতে হইবে। একজন যে কর্ম করে, তাহার মৃত্যুর পরে তাহার সেই কর্মের স্থৃতি থাকে—ধাহাকে লোকে যশ বা অপয়শ বলে। শহুর ও চৈতন্ত নিঃসন্তান অবস্থায় দেহত্যাগ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগের যশে আজও জগৎ উদ্ভাগিত হইয়া রাহয়াছে। যদি কেহ একটা পুদ্ধিনী প্রতিষ্ঠা বা বিভালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া যান, ত, তাহার এই কান্তি তাহার স্থাতকে চিরম্মরণীর করিয়া রাথে। এই যশ ও কার্ত্তিকেও পুনর্জন্ম বা বর্জমান জাবনের অংশ (continuation) বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। (১০) জন্মান্তরবাদের এই বৈজ্ঞানক ব্যাখ্যা অজ্ঞেরবাদার গ্রহণের জন্ত করা গেল।

### একটা অহুদন্ধানের বিষয়

এই সম্পর্কে আর একটা কথা অত্যন্ত সংকোচের সহিত তুলিতে চাই। আস্থন—শামরা সকলে যে যার নিজের জীবন-কাহিনী পর্য্যালোচনা করি, এবং দেখি, তাহা দারা ধর্মের জন্ম কথাটা প্রতিপন্ন হয় কি না। অপরের জীবন-

व्यक्तिकः व्यक्तिकः व्यक्तियम् । व्यक्तिकः सर्वाः केविद्यंत्वः म क्षेत्रकः ॥

<sup>(</sup>৮) বিশুশাঞ্জেও **লাজে—"আন্নাটৰ ভারতে** পুত্রঃ।"

<sup>(</sup>৯) মানবজীবনের উপর বংশামুক্রমের প্রভাব বে কত অধিক, তাহা জানিবার জক্ত প্রবন্ধকের বংশোৎকর্ম-বিজ্ঞান প্রভৃতি প্রবন্ধ স্তুইবা ।

<sup>(</sup>১০) একটা প্রচালত কথা আছে, পুত্রে ষণলি তোরে চ নরাণাং পুণাং লকণম্—অর্থাৎ একজনের পুণোর পরিচর পাওয়া বার—ভাহার কিরূপ পুত্র হইয়ছে অথবা ভাহার বুল কিরূপ অথবা ভিনি পুড়ারগা আদি কোনও কার্তির রাখিয়া গিয়াছেন কি না ভাহা বিচার কারলে। আমি এই কয়টীকেই পরজন্ম বালয়া ব্যাখ্যা করিভেছি। আর একটা প্রচালত লোক আছে—

কাহিনা পড়িয়া বা শুনিয়া বিশেষ লাভ নাই: কেন না সমুদায় সত্য ঘটনা স্থানিবার উপার নাই। (১১) পিতা দ্রাতা সন্তান প্রভৃতি নিক্ট আত্মীরের জীবনের বার আনা ভাগ জানিতে পারা যার. কিন্তু তাহাদের মনের পাপ ত জানা যার না। (১২) নিজের জীবনের বোধ হয় পনের আনা ভাগ জানা যায়. তৰ এক আনা বাকি থাকে—সেটা মনের subconscious part । বাহা হউক, আমরা বদি নিজের জীবনের এই পনের আনা ভাগ পরীকা করিয়া দেখি: তাহা হইলে কি সত্য-নির্ণরের একটা উপার হইবে না ৮ একজন চজন নয়, অনেকের জীবন আলোচনার ফল সংগ্রহ করিতে হইবে। অবশ্য কাহাকেও তাঁহার জাবন-কাহিনী প্রকাশ কবিতে বলা হইবে না: কেবল তাঁহাদিগের বিবেচনার, তাঁহাদিগের নিজ নিজ জীবনে এই কথাটী সত্য অথবা মিখ্যা বলিয়া মনে হইয়াছে—কেবলমাত্র সেইটা তাঁহারা একটা অনুসন্ধান-সমিতিকে জানাইবেন। এই সম্বন্ধে অমুদ্রধান করিতে গেলে একটা ভূল এই হইবে যে, যিনি নিজ জীবন আলোচনা করিবেন, তাঁহার বিবেচনা-শক্তির দোষ থাকিতে পারে---তাঁহার মনে হয় ত আগে হইতে একটা সংস্কার থাকিতে পারে যে, ধর্মের জয় হয়েই থাকে. বা ধর্মের জয় হয়ই না। কিন্তু এরপ অমুসন্ধানে সেরপ ভূলের আশহা (Subjective bias) मर्समारे चाह्र धतिबा गरेबारे कार्या अधनत इहराउँ हरेरत। এই मन्न कक्नन, এकটা সাধারণ লোকের বিশাস আছে বে. অক্সার করিয়া কাহারও মনে কই দিলে নিজেকে কই পাইতে হয়—ঋষির শাপ ও কাহারও মনস্তাপ উভয়কেই ভয় করিয়া চলিবে। এ কথাটার কোনও প্রমাণ কেহ নিজ জীবনে পাইয়াছেন কি না ? অর্থাৎ আমি বলিতেছি. বিজ্ঞান ছারা যাহার অর্থ নির্ণন্ন হর না এমন সব ব্যাপার.

(>>) Bernard Shaw said "When you read a biography, remember that the truth is never fit for publication."

একলন লোক নাট্যকার গিরিশচন্দ্রকে তাঁহার আক্সনীবনী লিখিতে বলেন। তাহাতে গিরিশবাবু উত্তর দেন—"বখন বেদব্যাদের মত সত্যবাদী হিবার সাহস হবে তখন আক্ষনীবনী লিখব।" বেদব্যাদ মহাভারতে নিজের জননীর কলক পর্যন্ত প্রকাশ করিয়া গিরাছেন।

(১২) কথার বলে—মনের অপোচর পাপ নাই, মারের অপোচর বাপ নাই।

ঘটে কি না ? মনে কক্ষন, আপনি কোনও অপ্তার কাজ করিরা একজনের মনন্তাপের কারণ হইলেন; এবং কিছুকাল পরে অপ্ত এক উপারে আপনিও মনন্তাপ পাইলেন;— লাধারণ দৃষ্টিতে এই ছইটা মনন্তাপের মধ্যে কোনও কার্যাকারণ সম্বন্ধ নাই—কিন্তু আপনার মনে হইল, ঠিক বেন আপনি আপনার ছহুর্ম্মের ফল পাইলেন। এরূপ ঘটনা কত জনের জীবনে ঘটরাছে, তাহা লিপিবদ্ধ করিলে (অবশ্রু ঘটনাগুলির বিবরণ না দিলেও চলিতে পারে,—যদিও নামধাদি গোপন করিরা ঘটনাগুলির স্থুল বিবরণ দিতে পারিলে খুব ভাল হয় ) এ বিষয়ে একটা আবশ্রুক সত্যানির্পরের স্থবিধা হয়। এই স্থলে আমি বলিতে চাই—আমার জীবনে এইরূপ ঘটনা ছই তিন বার ঘটতে দেখিরাছি বলিরা মনে হয়।

#### মোক

এইবার আর একটি বিষরের আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। পৃথিবীর প্রায় সমৃদার ধর্মশাস্ত্রই বলে—ধর্মের প্রধান ফল কোনও প্রকারের মোক্ষ। এই মোক্ষের অর্থ কোনও ধর্ম্মতে প্রকৃতি হইতে আত্মার মৃক্তি, কোনও ধর্ম্মতে নির্বাণ, কোনও ধর্মমতে ব্রহ্মপ্রাপ্তি, কোনও ধর্মমতে নির্বাণ, কোনও ধর্মমতে ক্রম্বরের প্রতি ভক্তিইত্যাদি। প্রায় সকল ধর্ম্মই বলে—এই মোক্ষের অবস্থার সকল ছংখ নিবৃত্ত হয় এবং একপ্রকার অনির্বাচনীয়, অনস্ত পরমানক্ষ লাভ ইইয়া থাকে। কিন্তু এই মোক্ষ্মকিরপ জিনিস, তাহা সাধারণ বৃদ্ধির অতীত—তর্কের দ্বারা ইয়ার স্বরূপ নির্বাহ হয় না। খাঁহারা মোক্ষ্যাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই কেবল ইয়াকে আনেন—সাধারণ লোকের উচিত্ত তাঁহাদিপের নিকট হইতে মোক্ষপ্রাপ্তির উপায় জ্ঞানিয়ালগুরা। বন্ধ সাধনার পর তবে মোক্ষপাওয়া যায়। (১৩)

(১৩) নৈবা তর্কেণ মন্তিরাপনেরা প্রোক্তান্তেনৈব স্ক্রানার প্রেষ্ঠ।
(কঠোপনিবৎ )

ভৰ্কাপ্ৰতিষ্ঠানাৎ ( ব্ৰহ্মস্ত্ৰ ) ওঁ বাদো নাবলম্বঃ ( নাবদের ভক্তিস্ত্ৰ )

অনিৰ্বাচনীয়ং প্ৰেমবরূপন্ং, নুক্তাবাদনবং ( ঐ )।

আনেক বিখ্যাত পাকাত্য দার্শনিকও কোনও না কোনও প্রকারে উপরিউক্ত নতের সমর্থন করিয়াছেন। (Cf. Kant, James, Bergson, Eucken etc.)

এখন একজন অজ্ঞেরবাদী মোক্ষকে কিরূপে বুঝিতে পারিবেন ? তিনি নিজে মোকপ্রাপ্তির জক্ত মুক্ত পুরুবের উপদেশমত বছকাল সাধনা করিতে সম্মত হইবেন না— কেন না, ভাঁহার মতে উহা বহুমূল্য সমরের অপব্যবহার মাত্র। কাব্দেই সমস্তা বড় কঠিন। তবে অজ্ঞেরবাদী মোক্ষের প্রক্রতি সহদ্ধে কি রক্ষ একটা আলাজ করিতে পারেন তাহা দেখা যাক—যদিও এ আন্দাক্তের মুগ্য কতটুকু তাহা বলিতে পারি না। অজ্ঞেমবাদীর অভিধানে আত্মার অর্থ consciousness বা অহংজ্ঞান, ব্রন্ধের অর্থ mystery of the world বা জনৎ-রহস্ত, ঈশবের অর্থ একজন অভুত শক্তিসম্পন্ন কারনিক পুরুষ বা নারী। একজন যদি নিজের মনকে নিজের স্থপতঃথজনক বিষয় সকল হইতে ফিবাইয়া আনিয়া জগতের রহস্ত খ্যানে (contemplation) নিযুক্ত করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার একরূপ মানসিক স্থাথের (intellectual pleasure) সম্ভোগ হইবে—ইহাই হইল জ্ঞানীর মোক্ষ। (১৪) কিম্বা যদি একজন নিজের সমুদার ভালবাসা একজন কাল্লনিক প্রির বাক্তির প্রতি অর্পণ করে, তাহা হইলেও তাহার একরূপ ভাবপ্রধান স্থবের (emotional pleasure) আমাদন হইবে—ইহাই হইল ভক্তের মোক্ষ। এই মোক্ষ**ল**নিত স্থথের একটা বিশেষত্ব এই যে, ইহা একজনের সাংসারিক অবস্থার উপর নির্ভর করে না-কেন না. এটা কেবল নিজের মনের উপর নির্ভর করে। এবং পার্থিব ভালবাসায় যে সকল কণ্টক আ'হ, যেমন প্রেমাম্পদ হয়ত ছ্চরিত্র হইয়া পড়িল বা মরিয়া গেল,—এই ঐশবিক ভালবাসায় তেমন কোনও কণ্টক নাই।

এখন দেখা যার, অধিকাংশ লোকই কিছুকাল জাগতিক স্থাহংথ ভোগের পর ইহাদিগের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন। কেন না, পার্থিব স্থাবাত্তেই হংখের সজে জড়ান। তথন তিনি ইহাদিগের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া কোনও হংখ-সম্পর্কপৃত্ত স্থাবের জন্ত লালায়িত হন। শাল্রে এরপ অবস্থার লোককে বলে মুমুক্। (১৫) মুমুক্র জন্তই মোক্রের ব্যবস্থা—যদি কেহ পার্থিব স্থথেই সম্কট থাকেন, তবে তিনি মোক্ষের অধিকারী নহেন। অধার্মিক ব্যক্তিও ইহার অধিকারী নহে, যতক্ষণ পর্যান্ত তাহার পাপের প্রায়শ্চিন্ত না হয়। (১৬) শাস্ত্রের এই কথাটা অজ্ঞেরবাদীও বুঝিতে পারিবেন। কেন না, যদি কাহারও মনে একটা খটুকা থাকে যে, আমি পাপ করিয়াছি বা করিতেছি, তাহা হইলে মোক্ষ যে প্রস্কৃতির মানসিক স্থথ তাহা সে ভোগ করিতে পারিবে না। আর সাংসারিক বিষয়ে বীতরাগ না হইলে মোক্ষের প্রতি ঐকাস্তিক অনুরাগ জন্মিবার ত কথা নয়।

আবার হিন্দুশাল্প বলেন, কথনও কথনও মোক্ষ হয় ত এক জন্মের ধর্মাচরণে লব্ধ নাও হইতে পারে, কিন্তু করেক জন্মের ধর্মাচরণে তবে প্রাপ্তব্য হইতে পারে। অজ্ঞেরবাদীর ভাষার বলা যায়, কথনও কথনও একজন আংশিকভাবে ধর্মাচরণ করিয়া মারা যান; কিন্তু তাঁহার সন্তান পিতার

বিশ্বা, ধন, সংপূত্ৰ, যশ সকলই পাইয়াছেন। ক মনোরঞ্জন শুছ্ ঠাকুরতা মহাশন্ন যথন তাঁহাকে জিজাসা করেন তিনি শান্তি পাইয়াছেন কি না, তথন তিনি বলেন শান্তি পান নাই এবং শান্তিলাভের জক্ত আগ্রছ প্রকাশ করেন। (মনোরমার জীবনচিত্র, ২ন্ন ভাগ।)

( >৬ ) অধিকারী তু বিধিবদধীত বেদবেদাক্সজেন আপাততোহধিগতাখিল বেদার্থোহিমিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা কাম্যানিষিদ্ধবর্জনপুরঃসরং
নিতানৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্তোপাসনাসূষ্ঠানেন নির্গতনিথিল কল্মবতরা
নিতান্তনির্মালকারঃ সাধনচত্ত্রসম্পন্নঃ প্রমাতা। (বেদান্তসার)

ওঁ ভবজু নিশ্চর দাঢ়াাদুর্দ্ধং শাস্ত্রবন্ধন্ম ( নারদ ভক্তিস্ত্র ) তপঃ স্বাধ্যারেশ্বর প্রণিধানানি ক্রিরাযোগঃ। ( বোগদর্শন ) কেবলাৎ কর্মণো জ্ঞানারহি মোক্ষোহভিজারতে। কিন্তু তাভাং ভবেয়োকঃ সাধনস্কুভরং বিছঃ।

(যোগবাশিষ্ঠ, ১ জঃ )

শ্বধর্মং প্রতিপঞ্জপ ন ধর্মং হাতুম্হসি ( ঐ, ৯ম জঃ )
কুর্কারেবেহ কর্মাণ জিজীবিবেচ্ছতং সমাঃ ( ঈশ উপনিবৎ )
বেদাভ্যাসন্তপো জানমিন্দ্রিরানাঞ্চ সংযমঃ।
অহিংসা গুরুসেবা চ নিঃশ্রেরসকরং পরম্ ॥ ( মনুসংহিতা, ১২ জঃ )
অর্চাদাবর্চারেবাবদাশরং মাং অকর্মকৃৎ।
বাবর বেদ শহাদি সর্কান্ত্তেববিহিত্য,॥

( ভাগবত, ৬ক্ক, ২৯ অঃ)

পরবর্ত্তাকালে শহর-রামানুজ-চৈত্তভাবি জ্ঞানব্যেগী জ্ঞাপবা ভক্তি-বোদী সন্ন্যাদীগণও নাধারণ লোকের জ্ঞাভ বর্ণাঞ্জমধর্মের ই বিধান দিনা ' দিন্নাছেল (Vide Farquhar's 'An Outline of the Religious Literature of India.")

<sup>(&</sup>gt;8) Bernard Shaw প্রণীত 'Man and Superman' নামক নাটকে এক ছানে contemplationকেই স্বর্গের তুল্য বলা হইরাছে।

<sup>(</sup>১৫) ভার রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশর জগতের বাহা কিছু প্রার্থনীয় বছ—

শুণের ও শ্বতির উত্তরাধিকারী হইরা পরিপূর্বভাবে ধর্মাচরণ কবিরা মোক্ষণাভ করিতে পারেন।

#### মহা ভারত

এইবার পাণ্ডবগণের জীবন আলোচনা করিয়া দেখা যাক। তাঁহারা নিজ জীবনেই ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ-মানব-জীবনের এই চারিটী প্রার্থনীয় বস্তুই লাভ করিয়াছিলেন; এবং তাঁহাদিগের মৃত্যুর পর তাঁহাদিগের বংশীর রাজগণ ুবছকাল ধরিয়া সুথৈখর্য্য ভোগ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদিগের যশের কাহিনী কত হাজার বছর ধরিয়া জগতে প্রচারিত রহিয়াছে। নিজ জীবনে তাঁহারা ছঃথের অপেক্ষা স্থুখই অধিক পরিমাণে ভোগ করিয়াছিলেন—কেন না, ওঁ'হারা যত কাল রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন, তাহার তুলনায় বনব'স ও কুরুক্ষেত্রের বছরগুলি অতি অল্ল কালই বলিতে হইবে। আর বনবাসের কটের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা নানা দেশ ভ্রমণ-জনিত সুথও পাইয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অজনের মৃত্যুজনিত হঃথের সঙ্গে যুদ্ধজয়ী বীরের সমরোল্লাস মিশ্রিত ছিল। এমন কি, অভিমহার মৃত্যুতেও অর্জুনকে এই সান্ত্রনা দেওয়া হইয়াছিল যে, এরূপ গৌরবমর মৃত্যু যোদ্ধা-মাত্রেরই আকাজ্ফণীর। কুরুক্তেত্র যুদ্ধের প্রাক্তালে ও পরে ক্বফ পাণ্ডবগণকে যে মোক্ষণাস্থের উপদেশ নিয়াছিলেন, তাহার ফলে তাঁহাদিগের এই যুদ্ধজনিত বিষাদ দূর হইয়া গিয়াছিল, এবং তাঁহারা অশ্বমেধাদি উৎসবে মন দিয়া প্রফুরচিত্ত হইরাছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কেবল আঠার দিন মাত্র হইয়াছিল ; কিন্তু তাহার পর পাওবগণ ছত্রিশবৎসর ধরিয়া সাম্রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। পাগুবগণের তুলনার ছর্ব্যোধনের জাবন কিরূপ ছঃখময় ৷ বেচারী ত চিরটা .কাল পাণ্ডবদের হিংসায় জ্বলিয়া মরিল। আর তাঁহার জীবনের শেষ অংশটা কি ভন্নানক কষ্টকর। মৃত্যুশয্যার শায়িত অভিমানী রাজা চুর্যোধন যথন পাওুবের জয়ের কথা ভাবিতেছিলেন, তখন যে তাঁহার কিরূপ নরক্ষল্লণা ভোগ হইয়াছিল, তাহা বর্ণনার অতীত। ইহার পরও কি বলিতে হইবে, মহাভারতে ধর্ম্মের জয় প্রদর্শিত रम नारे 🕈 (১१)

তেমনই বন্ধবর অধ্যাপক শ্রীনিবারণচক্র ভট্টাচার্য্য ভাঁহার একটা প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে, রাম ও সীতা ভাঁহাদিগের জীবনে ছ:ধ অপেক্ষা অনেক অধিক স্থুধই ভোগ করিয়াছিলেন।

#### উপসংহার

এই দীর্ঘ প্রবন্ধে নানা কথার অবতারণা করা হইরাছে। পাঠকের বুঝিবার স্থবিধা হইবে বলিয়া নিমে প্রবন্ধের সারমর্ম দেওয়া গেল।

- ১। হিন্দু ধর্মপাস্ত্রমতে, যে কর্ম্ম বা আচার ছার। নিজেরা ও সমাজের উভরেরই কল্যাণ হর তাহাই ধর্ম। এই ধর্ম বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এবং সেইজন্ত ইহা বুক্তিসম্মত ও পরিবর্ত্তনশীল এবং ইহাতে অধিকারী-ভেদ মানা হয় ও পরধর্মের বিছেব দেখান হয় না। কাজেই ধর্মের জয় মানে বিজ্ঞানের জয়; এবং অজ্ঞান অপেকা বিজ্ঞানের জয়ের সম্ভাবনা অনেক বেশি। তাই, ধর্ম হইতে অর্থ লাভ হয় এবং অর্থ হুইতে কাম লাভ হয়।
- ২। অজ্ঞেরবাদীর নিকট একজনের পরজন্মের অর্থ হইবে—(১) একজনের বংশধরগণের জীবন এবং (২) তাহার শ্বতি বা যশ। এখন, ধর্ম্মের জর অনেক স্থলে ইহজন্ম দেখা যার, অনেক শ্বলে পরজন্ম দেখা যার। আবার অনেক শ্বলে ইহজন্ম ও পরজন্ম উভর্মেই দেখা যার। একজনের ইহজন্ম ও পরজন্ম কোথাওই ধর্মের জয় হইল না, এমন দেখা যার না।
- ০। অভারপূর্বক কাহারও মনে কট দিলে নিব্লে কট পাইতে হয়—এই যে একটা সাধারণ বিশ্বাস আছে, ইহার মূলে কতটা সত্য আছে তাহার অনুসন্ধান হওয়া আবশ্রক।
- ৪। ধর্মের সর্কল্রেষ্ঠ ফল মোক্ষ। এই মোক্ষলাভ বারাই ধর্মের জয় সর্কোৎকুইরুপে প্রমাণিত হয়।

তাহার শাতিও ভোগ করেন। পাওবগণও, হর ত কুরক্ষেত্র যুদ্ধে কথন কথন অধর্মক্রক উপার অবলখন করিয়ছিলেন। কিন্তু প্রধান কথা হইতেহে এই বে, মোটের উপর পাওবগণ:ধার্মিক ও কৌরবগণ অধার্মিক ছিলেন। বহিমচন্দ্র তাহার কৃষ্ণচরিত্রে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াহেন বে, মূল মহাভারতে পাওবগণের ছারাণ কোনও অধর্ম যুদ্ধের কথা ছিল না। বলা বাহল্য, সকল পাওত বছিমচন্দ্রের মত গ্রহণ করিবেন এরপ আলা করা বার না এবং সেইজভ বর্তমান তর্কে আমিও সে মতের সাহাব্য লাই নাই।

<sup>(</sup>১৭) এই সম্পর্কে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে বে, পুব ধাশ্মিক বাসুবঙ সুই এক সময় ঘটনাচক্রে পড়িয়া পাণকার্য্য করিয়া কেলে এব

। মহাভারতে ও রামারণে ধর্মের জয়ই প্রদর্শিত
 হইরাছে।

পরিশেবে আমার বক্তব্য এই যে, উপরিনিধিত বিষয়গুলি আলোচনা করিয়া আমার এই ধারণা জন্মিরাছে যে, একজন অক্তেরবাদীকেও মানিয়া লইতে হইবে যে ধর্ম্মের জয় অবশুভাবী; এবং যদি মানবজীবনকে একটী বৃক্ষরূপে কর্ননা করা যার, তাহা হইলে ধর্ম্ম (অর্থাৎ কর্ত্তব্য কর্ম্ম) সেই বৃক্ষের মূল, কাও ও শাধা,—কেন না ধর্মের বারাই মানব-জীবন গুত অর্থাৎ রক্ষিত হয়; অর্থ তাহার পত্ত—কেন না

ধনৈশ্ব্যই জীবনকে সোষ্ঠবসম্পন্ন করে এবং এই প্রসমূহ যে ছারার স্টি করে তাহার তলার অনেক হুঃস্থ প্রাণী দারিদ্রা-রূপ আতপ হইতে আশ্ররলাভ করে; কাম তাহার পুশ— থেহেতু পুশা যেমন বৃক্ষকে সৌন্দর্য্য দান করে, সেইরূপ কলাবিস্থার অফুশীলন ছারা জীবন আনন্দপূর্ণ হর; এবং মোক্ষ তাহার ফল—অর্থাৎ যেমন স্থমধুর ফলই বুক্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উপভোগ্য বস্তু, তেমনই মোক্ষ বা সকল ত্বংথের নিবৃত্তি ও অপূর্ব্ব স্থেপের আশ্বাদই মানব-জীবনের স্ব্বপ্রধান উপভোগ্য বস্তু।

### অজয়

## শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

গঙ্গা আমার পৃজ্যতমা সরিৎরূপা দেবী,
মৃত্তিকাতে অমৃত তাঁর, পুণ্য সলিল সেবি!
স্তোত্র তাঁহার গাইতে আমার কুণায় না ক ভাষা,
ধক্তা হরি-পাদোদ্ভবা, অস্তিমেরি আশা!
তিনি গীতা গায়ত্রী মোর, আরাধনার ধন,
সাত পুরুষের স্বর্গ আমার, নিতান্ত আপন।
কিন্তু মারার কাট যে আমি বলতে পারি কি ?
উলানি আর অজর আমার প্রাণের সামগ্রী।

ষমুনা নাম করতে আমার শিউরে উঠে গা;
নামে আনে বৃন্ধাবনের পরাগ বহিয়া।
আরাধ্যেরি আরাধ্য মোর, প্রাণের আমার প্রাণ
তর্মিত বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের গান।
আমার শ্রামের বংশী-ধ্বনি, গোরার আঁথিজন
স্বশ্নে আমার কর্ণে পশে মধুর কনকন।
কিন্তু মায়ার কটি যে আমি বনতে পারি কি ?
উজানি আর অজর আমার প্রাণের নাম্ঞী।

সরযু বে আমার গোটা তরল রামারণ ! ব্রহ্মা না হ'ক বাল্মীকিরি কমগুলুর ধন। সীতারামের 'গাহন-পূত, অপার্থিব নীর নামেতে হয় পুণ্য দেহ, ধুলার লোটে শির। ত্রেতার শ্বৃতি জেতার শ্বৃতি ত্রাতার শ্বৃতি সে বুকের মাঝে যপ করি পাই শক্তি নিমেষে। কিন্তু মান্নার কীট যে আমি বলতে পারি কি ? উজানি আর অজন আমার প্রাণের সামগ্রী।

8

বিশ্বপ্রেমিক নই ক আমি শক্তি নাহি হ্বার

• হুর্বলতার জন্ত কমা ভিক্ষা মাগি স্বার ।

কুদ্র আমি বিরাটকে তাই কুদ্র ছবি করি

আরাধনার বুকের মাঝে নিত্য রাখি ধরি ।

কুদ্ধ কেহ হবেন না ক ক্ষমা অভাজন—

কুদ্র গ্রামের চৌসীমানার ক্ষ তাহার মন ।

অভর মাগি, মনের কথা বলতে পারি কি ?

উজানি আর অজন্ব আমার প্রাণের সামগ্রী।

¢

অজর আমার ভাকবে গৃহ হয় ত ছ'দিন বই—
তবু তাহার প্রীতির বাঁধন টুট্তে পারি কই ।
বে ত কেবল নদ নহে ক, নয় ক গুধু জল,
সে যে তরল 'গীত-গোবিন্দ' 'চৈতক্স-মলল'।
সে যে আমার চণ্ডী দেবীর চরণ-অমৃত,
বন কে করে শ্রামল, এবং মনকে সমৃদ্ধ।
ছঃথ এবং দৈল্ল মাঝে বলতে পারি কি ?
উজানি আর অজয় আমার প্রাণের সামগ্রী।



## ব্যথার পূজা

## শ্রীস্থধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

28

পূজা আসিয়াছে। প্রবাসা বাঙ্গালী বৎসরাস্তে প্রিয়জন-দর্শনাকাজ্ফার স্বদেশে ফিরিতেছে—কত আনন্দ উৎসাহ বুকে লইরা। কর্মা-খাদের আর আর বাবুরাও যে যার বাড়া চলিয়া গিয়াছে, কেবল যার নাই ধীরু। ভাহার প্রাণটা কাঁদিয়া কাতর হইল সেই আবাল্যের স্থ-স্থতি-বেরা আম্থানির কোলে ফিরিয়া ঘাইতে,—এক দিন যে স্থান সে দারুণ অভিমানে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। এক দিন ৰাহার মমতা তার এই খামখেরাণী জীবনের ধারার ছিল্ল হইরাছিল, আব্দু আবার সেই চিরপুরাতনের মাঝে নৃতন আনন্দ ন্তন ছংখ লইয়া ভাগার প্রাণ চাহিভেছে ফিরিয়া ষাইতে। হায়, জন্মভূমির আকর্ষণ মানুষকে এমনি করিয়াই তাহার কাছে টানে! কিন্তু না…সেখানে আর কার কাছে बाहेर्द ? तम भिनीमा नाहे, कन्यानी अपूरत । श्रीकृत श्रान ছঃখে ভরিরা উঠিল। তাহার মনে পড়িল, গত বৎসর বিজয়ার দিন প্রথমেই সে কল্যাণীদের বাড়ী গিরাছিল, এবং দিগৰরী ঠাকুরাণীর আন্তরিক আশীর্কাদ ও কল্যাণীর প্রশাম প্রহণ করিয়াছিল। সেই কল্পনীর হাসিভরা মুখ-' বানি, আনীর্বাদ লওরার নীরব প্রার্থনা ... আরও কত কি! ৰীক্ল হঠাৎ ব্যের ভিতর আসিয়া ট্রাছটা তক্তাপোসের নীচে

হইতে টানিয়া বাহির করিল এবং তাহা শুদ্বাইতে বসিয়া গেল।

রাধি এতক্ষণ ক্বাটের আড়ালে দাঁড়াইরা ছিল্ফু—হঠাৎ ধীক্লকে ট্রান্থ গোছাইতে দেখিরা ধীরে ধীরে ঘরে আসিরা দাঁড়াইল। ধীক একত্রার রাধির দিকে বক্র দৃষ্টিতে চাহিরা পুনরার অসিন মনে কাপড় জামা বাহির করিতে লাগিল।

তাহার ট্রাকের মধ্যে জিনিসগুলি নিতান্তই এলোমেলো, অবন্ধবিক্তত দেখিরা রাধি মৃত্ কঠে কহিল, "সর, আমি শুছিরে দিচ্ছি, এ সব বেটাছেলের কাজ নয়।"

ধীক্ল কোন জ্বাব দিল না।
"সর, আমি শুছিরে দিই…!"
ধীক্ল গন্ধীর ভাবে বলিল "না"—

কি একটা কঠিন কথা রাধির মুখে আসিরা বাধিরা গোল। রাধি নিজেকে সংযত করিল। তাহার জীবনে এ জিনিসটা সম্পূর্ণ নুতন। সে নিজেও ভারী আশ্চর্যা হইল। তাহার এ কি পরিবর্ত্তন! যে ফুর্জের অহলার অভিমানের ভূপের উপর সে বসিরা ছিল, তাহা কোথার অন্তর্হিত হইল ? সে কঠে মিনতি ভরিরা কহিল "দিই না—এতে কিছু লোব হবে না। পরত চলে বাজি, হর ভ

তোমার সজে আর জীবনেও দেখা হবে না। যাবার সময় আর আমার সজে বাগড়া নাই বা রাখলে।"

ৰীক উঠিনা দাঁড়াইলে, রাধি তাহার ট্রাক্টের সামনে বিদ্যা জামা কাণড় পরিপাট দ্ধপে সাজাইতে লাগিল। ধীক বাহিরের বারাঞ্চার আসিরা পারচারী করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে রাধি কহিল, "তোমার জন্দার কোটোটা আমার কাছে ছিল, এই বাক্সর রেখে দিছিছ।"

ধীক বাধা দিরা কহিল, "ও আর ফিরিরে দিতে হবে না, ওটা তোমার আমি দিয়েছি।"

রাধি কক কঠে কহিল, "না—তোমার তাচ্ছিল্যের দান হাসি-মুখে নেবার মতন দৈক্ত আমার আসে নি।"

বীক্ত মুখ তুলিরা রাধির দিকে চাহিল। রাধি কহিল "ভারী আশ্রুষ্ণ হচ্ছ—না ? ভাবছ—বে জিনিসটাকে এক দিন সাগ্রহে তুলে নিরেছিলুম, সেইটাকেই আবার এমন অবহেলার কেলে দিছি ! ইাা, আশ্রুষ্ণ হবার কথা বটে ! কিন্তু সংসারে এমন অনেক ঘটনাই ঘটে, যা প্রথমে আশ্রুষ্ণ বলে মনে হর—কিন্তু ছদিন গেলে দেখতে পাওরা যার, সেটা সম্পূর্ণ আভাবিক, অত্যন্ত পুরাতন। তা দেখে অবাক হবার কিছুই নেই ।"

ধীক গন্তীর ভাবে কহিল…"হতে পারে, হর ত এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই—এই যে রুক্ষ ব্যবহার— এটাও—"

রাধি বাধা দিরা কহিল, "হাঁা, এই ক্লক ব্যবহার বে করে, লেটা তার নজরে ধারাপ ঠেকে না বলেই সে করতে গারে। সে বদি ভাবতে পারত এতে কাক্লর প্রাণে আবাত লাগে, তাহলে হর ত সে পারত না,—তুমিও পারতে না, আমিও না।"

ধীক দৃঢ়কঠে কহিল…"কিন্তু এই ব্যবহারের ক্লকতা ও কোমলতা তার কারণের ওপর নির্ভর করে না কি 🕫

"নিশ্চর! কিন্তু এই কারণটা তোমার দিক থেকে দেখে বিচার করেছ, কিন্তু এর বে আরও একটা দিক আছে, বা তুমি দেখ নি, ভাবতে পার না, জান না।"

ধীক বাধা দিয়া কহিল, "বেটা আমার ভাবনার বাইরে, তা ভাববার দরকার নেই।"

রাধি ক্র কর্ছে কহিল, "তোমার দরকার না পাকতে পারে; কিন্তু তাই বলে কিলের কোরে তুমি একজনের মাণার মেরেমাছবের সব চেরে বড় অপরাধের বোঝা চাপিরে দেবে ? তুমি দ্বণা করতে পার, আমার সক্ষে কথা না কইতে পার,—সে হচ্ছে তোমার নিজের মনের পরিচর। আমি শুধু বলতে চাই, বে, বা ভেবেছ তা নর।"

ধীক অন্ত দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, "হতে পারে !"

"তবু আমার কথা সত্য বলে মেনে নেবে না ? এমনি সংকীর্ণ মন তোমার ? অবাধে আমার মাধার এত বড় সর্কানানের বোঝা চাপিরে দেবে ? বেশ—তাই দাও। কিছ একটা কথা তেবে দেখো,—সমুদ্র-তরক্ষের তীরে আছড়ে পড়া খভাব হলেও, সেটা তার সার্থকতা নর; আর তীরের বাধাদানের ক্ষমতা মোটেই নেই! সমুদ্র বে উন্মন্তবেগ সমস্ত ভাসিরে নিরে বার নি এটা তার অমুগ্রহ!" রাধি বেগে ধর হইতে বাহির হইরা গেল। ধীক বাড় হেঁট করিরা বসিরা রহিল।

ঘণ্টা তৃই পরে তৃইটা কুলীর মাধার ট্রাঙ্ক ও বিছানা চাপাইরা ধীক্ল ষ্টেসনের দিকে রওনা হইল। থানিকটা পথ সে যথন আসিয়াছে, পশ্চাতে পাঁড়ে বাম্ন ছুটিরা আসিতেছিল। সে দাঁড়াইল। "কি রে গ্"

শাঁড়ে ঠাকুর একটা ফরদা নেকড়ার বাঁধা ছোট একটা পুঁটলী দিরা কহিল "থাবার আছে, দিদিমণি ভেজলে!"

. ধীক চাহিরা দেখিল—অদ্বে জানালার কাছে রাধি দ্বাড়াইরা আচে। ধীক মুখ ফিরাইরা লইরা চলিরা গেল। রাধি তখনও জানালার গরাদ ধরিরা দাঁড়াইরা আছে। ধীক যখন মাঠ পার ইইরা একেবারে দৃষ্টি-পথের বাহির হইরা গেল, রাধি আঁচলে চোধ মুছিরা চলিরা গেল।

٦t

একধানা একা আসিরা পরদিন সকালে যথন সোনারপুর মহলার ২৪নং বাড়ীধানার দরজার দাঁড়াইল, নারানী
কৌতৃহল বশতঃ জানালা ধূলিয়া দেখিতেই, ধীরু জিজানা
করিল "এইটে কি যহ্বাবুর বাড়ী ?" নারানী সম্বতিস্চক
ঘাড় নাড়িল। তার পর ছুটিরা গিরা যহ্বাবুকে কহিল,
"কে বেন আমাদের বাড়ী এসেছেন—দেখগে!"

ৰীক গাড়ী-ভাড়া চুকাইরা দিরা বান্ধ বিছানা ধরারাকে রাখিতেই যত্বাৰু আসিরা বিশ্বিত ভাবে কহিলেন, "আপনি, কোখেকে আসছেন ? মুশারকে চিনতে পারছি না ত ?" ধীক হাসিরা কহিল, "আপনারই নাম কি যত্বাবু ?"
"হাঁ৷---"

"আমি কলিরারী থেকে আসছি—আমার নাম ধীরেন।" "ও, ধীরেন • অসত্তব্যক্তনারাণী ভোর পিসীকে গিরে বল —ধীরু এসেছে।"

ইতিমধ্যে ধীক্ষ তাহার ট্রাক্ক ও বিছানা খরের এক পাশে রাধিরা দিরা যত্বাবৃকে জিজ্ঞাসা করিল, "পিুসীমা ভাল আছেন ৮"

"—হাঁ৷—না—তা এদ ভেতরে—সব বলছি" যছবাবু বাড়ীর ভিতর আদিয়া কহিলেন, "দিদির বড় অসুথ···তা তুমি এদেছ, ভালই হয়েছে, নইলে হয় ত আমায় তোমাকে টেলিগ্রাম করতে হত !"

ব্যস্ততা সহকারে ধীক কহিল, "কোধার তিনি ? কি অসুধ ?"

"ওই ধরে আছেন। কাল সমস্ত রাত অরের যন্ত্রণার ছট্ফট্ করে এই সকাল বেলার একট্ চোথের পাতা বুজেছেন। নারাণী, ধীক্লকে দিদির কাছে নিরে যাও মা!"

নারাণীর পশ্চাতে ধীক্ষ ঘরের ভিতর যাইরা দেখিল, একটা অর্দ্ধমলিন বিছানার দরাদেবী শুইরা আছেন। পাণ্ডুর বর্ণ মুখধানির উপর সমস্ত রাত্রিবাাপী যাতনার কালিমা-চিহ্ন তথনও রহিরাছে। শীর্ণ বাছ-যুগল বক্ষের উপর স্থাপিত। অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষের কোণে তথনও অক্ষর ধারা শুকাইরা যার নাই। ধীক্ষ স্থিব কক্ষণ নেত্রে কিছুক্ষণ তাঁহার দিকে চাহিরা ডাকিল শিসী, পিসী।

দরাদেবী একবার চক্নু মেলিরা তৎক্ষণাৎ বন্ধ করিলেন। তার পর উভর হল্ডে চকুর্মর মুছিরা কিছুক্ষণ ধীরুর মুথের পানে চাহিরা থাকিরা ক্ষাণকঠে কহিলেন—"ধীরু, কথন এলি ?"

"...এই আগছি! থাক্—থাক্, তোমার এখন উঠে কাজ নাই।" বলিরা ধারু দরাদেবার কাছে বিসরা তাঁহার মাধার কপালে ধারে ধারে হাত ব্লাইতে লাগিল। কিছুক্রণ পরে দরাদেবা একটা আরামের নিখাল ফেলিরা কহিলেন, "এখন বেশ ভাল আছি…আমার একটু তুলে বসিরে দে ত নারাণী!" নারাণী ধারে ধারে দরাদেবাকে উঠাইরা বসাইল। দরাদেবী পিঠে বালিশ দিরা বসিলেন। ধারু তাঁহার কাছে স্রিরা বসিতেই, দরাদেবা ধারুর মাধার উপর কম্পিত হাত-

খানা বাধিরা কহিলেন, "আজ ক'দিন ধরে একটু অস্থ করেছে। তা তুই বে হঠাৎ চলে এলি ? লিখেছিলি—বড় কাজের ভীড়—আসতে পারবি নি ?"

"ভারী মন কেমন করতে লাগল পিসী! কত দিন তোমার দেখি নি কি না।"

একটা দীর্ঘধাস ছাড়িরা দরাদেবী তাঁহার কম্পিত হাতথানা ধীকর মাধার গারে বুলাইরা কহিলেন, "তোর এ কি চেহারা হরেছে রে ? রোগা হরে গেছিস; তেমন শোণার মত রং নেই, মুখে কে যেন কালী মেড়ে দিরেছে—"

ধীক বাধা দিয়া কহিল "যে রোদ সে দেশে—যাক্, তোমার এমনধারা অন্থ্য—তা আমার একবার থবর দাও নি ? যদি—".

এমন সময় যত্বাব্ ছরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "আমিও সে কথা কতবার বলেছি দিন্তিকে। তা দিদি বলেন, সে বিদেশে কাজকর্ম করে—এখন ছপরসা রোজগার করছে,—দরকার কি তাকে মিছিমিছি ব্যস্ত করবার! কি বলব বল ?"

"আর এখানে যদি এমনি ভাবে মরে বেতে—ভাহলে।"

"এমন কপাল কি করেছি বাবা, যে, বিশ্বনাথ চরণে স্থান

দেবেন। দাদা গেল,—ভোর মা পুণ্যিবাণী চলে গেল"। আমি

যে কত পাপই করেছিলুম, তাই আজও—" দয়াদেবী তাঁহার

চকু মুছিরা পুনরার কহিলেন, "ধীক এসেছে দাদা…বাজারটা

একট…"

"হাঁা, যান্দ্ৰি,—বাবাদ্দীর কি চা থাওরা অভ্যেস আছে না কি ?"

বাধা দিয়া ধীকু কহিল, "থাক্—থাক্···জার সে সব হালামার কাজ নাই।"

নারাণী বছবাবুর দিকে চাহিরা কহিল "উন্নতন জল বসানো আছে---"

"তাহলে ধীককে একটু চা করে দে,—সারারাত জেগে গাড়ীতে এনেছে,—আঁলকাল আবার যাত্রীর যা ভীড় · · বড্ড কট হরেছিল বোধ হর গাড়ীতে ? সকাল সকাল নেরে থেরে একটু বিশ্রাম কর বাবাজা !"

ধীক্ল সে কথার কোন জবাব না দিয়া কহিল "কে দেখছে পিনীকে p"

"রমানাথ কবিরাজ, এথানকার একজন নামজাদা বিদি

···বেশ হাত্রশ তার—আর চিকিৎসাও ভাল করে! কিন্ত হলে হবে কি···দিদি কি আর ওয়ুধ ধান ?"

দরাদেবী ঈষৎ হাসিরা কহিলেন "হাঁা, মরতে এসে আবার ওযুধ থেরে বাঁচতে হবে ? বাবা বিশ্বনাথ এখন বদি টানেন তাহলে যে মরে বাঁচি বাবা !"

"শুনলে ত! দিদি ওই এক কথা ধরে বসে আছেন! কবিরাজ আসে যার এই পর্যাক্ত আরে ওরুধ না থেলে কি কথনও রোগ সারে । না মরব বলেই মরা যার । যাক্ তৃমি এসেছ বাপু, ভালই হরেছে—এইবার দেখে শুনে যা হয়—"

দয়াদেবী বাধা দিয়া কলিলেন "সে পরের কথা পরে হবে···এখন ভূমি বাজারে যাও···দে ত মা নারাণী, বাজা খেকে একটা টাকা বার করে দাদাকে ৷ একটু দেখে ভনে যা হয় এনো !"

"যাক্, আমিই দিছি—" বলিরা ধীক্ষ তাঁহার পকেট হইতে মনিব্যাগ বাহির করিয়া একথানা দলটাকার নোট যন্ত্বাবুর হাতে দিয়া কহিল "এইটে আপনার কাছে রেথে দিন, যা দরকার হয়় এ থেকেই আনবেন!"

নারাণী দয়াদেবীর দিকে চাহিয়া কহিল "কেন, বাবার কাড়ে ত ভোমার সেদিনের ৮০ আনা পর্সা রয়েছে… ভাই দিয়েই ত বাজার হবে'খন…আবার এখন টাকা দেওয়া কেন ?"

ষ্ত্বাৰু হাসিয়া কহিলেন "ক্ৰেকার রে বেটা ?"

"বাঃ গো, পরগুদিনের আগের দিন সন্ধ্যে বেলার গয়লা এলে তোমায় যে একটা টাকা বার করে দিলুম ·· হ্যা—সে কথা বৃঝি আর আমার মনে নাই ?" বলিয়া নারাণী তাহার হাসি মুথথানি ঈষৎ নত করিল'।

যন্ত্বাব্ একটু অপ্রস্তুত ভাবে হাসিরা কহিলেন "তাই ত রে বেটা, সে কথা ত আমার মনেই ছিল না একেবারে, ব্যাটা ফিরতি পর্যা দের নি! খুব মনে করিয়ে দিয়েছিস, আজ নিতে হবে চেরে!"

ধীক হাদিরা কহিল "যাক্গে, ওটাও আপনার কাছে রেখে দিন ··· কথন কি দরকার হবে !"

দয়াদেবী কহিলেন "অমনি গয়লাকে বলে যেও—একসের করে ছধ বেশী দিতে—যে কদিন ধীক থাকে !"

"আছো" বলিয়া বছবাৰু সেধান হইতে চলিয়া গেলে,

দরাদেবী কহিলেন "ধীক্ষ, এই নারাণী,—এর কথাই তোকে লিখেছিলুম ! আহা, ওর যা সেবা-বদ্ধ তা আর কি বলব বাবা ! আপনার পেটের মেরেও বৃধি এতথানি করে না ! বাছার ঋণে এথানে আমার কোন কট নেই ! মুখে মারের কথাটি নেই,—সমানে রাতদিন আমার সেবা করছে, আর সমস্ত সংসারের কাজ ঋছিয়ে তুলছে ! এমন কাজের মেরে আর তৃটি দেখি নি ! ওর ঋণ আমি ওখতে পারব না ধীক্ষ… তুই ওধিস !"

ধীক তাহার আন্তরিক ক্বতক্ত চ্টিতে নারাণীর মুখের দিকে চাহিতেই নারাণী চকু নত করিল,—লজ্জার তাহার মুখখানি লাল হইয়া উঠিল!

দরাদেবী ধীরে ধীরে বিছানার গুইরা পড়িলেন। দেহের ত্র্বলতার সঙ্গে মানসিক উত্তেজনা বণতঃ তাঁহার শরীর ক্লান্ত হইরা পড়িরাছিল। নারাণী আর সেথানে অপেকানা করিরা বাহিরে আসিল! ধীক দরাদেবীর মাধার আন্তে আন্তে বাতাদ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে দরাদেবী কহিলেন, "থাক্—আর বাতাদ করবার দরকার হবে না… তুই জামা কাপড় ছেড়ে হাত মুখ ধো…সকাল দকাল বাড়ীতেই নেয়ে ফেল্…সারারাত জেগে এসেছিদ! বা ওঠ, আর দেরী করিদ নি!"

ধীক্ষ তাহার পকেট হইতে মনিব্যাগটা বাহির করিরা দয়াদেবীর হাতে দিয়া কহিল "এটা তোমার কাছেই রেখে দাও...আর এই কমালে বাঁধা খুচরো টাকা পয়সা আছে, যা দর্মকার হবে থর্নচ করো। তোমার টাকা আর থরচ করতে হবে না।" দয়াদেবীর য়ান মুখে হাসির দীপ্তি বিহাতের মতই মুহুর্ত্তে ফুটিয়া উঠিয়া আবার মিলাইয়া গেল। চক্ষের কোণ দিয়া অঞ্চ ঝরিয়া পড়িল। দয়াদেবী চকু মুছিয়া কহিলেন "সঙ্গে বিছানা-পত্তর কিছু এনেছিল ?"

"ওহো—ঠিক" বলিরা ধীরু বাহিরে যাইতেই দেখিল, নারাণী তাহার মুখ-চোখ লাল করিয়া ধীরুর ছাল ফ্রাছটা লইয়া আলিতেছে।

ধীর শজ্জিত ভাবে কহিল, "থাক্ থাক্ খুকী,—তুষি
পারবে না—আমিই নিয়ে আসছি।" নায়াণী তাহার
আরক্তিম মুথথানি তুলিরা একবার ধীরুর দিকে চাহিল
মাত্র। ঈষং-ক্রতাধর সলক্ত হালি-মুখের উপর একটা

দৃঢ়তাবাঞ্চক ভাব ফুটিরা উঠিল। সে তাহার দৃষ্টির বারা বুঝাইরা দিল—না, সে পারিবে।

ধীক যথন তার বিছানার গাঁটরী লইরা আসিল, নারাণী তথন ছাঁল ট্রান্টটা দরাদেবীর ঘরের এক কোলে রাধিরা দিরা তাঁহার নিকট দাঁড়াইরা ছিল। ধীক আসিতেই সে কহিল "মুখ ধোবার জল, দাঁতন বারান্দার আছে। আমি চা নিরে আসছি।" বলিরা নারাণী চলিরা গেল।

ধীরু তাহার জামা জুতা খুলিরা, কোঁচার কাপড় গারে
- দিরা জ্বত হাসিরা কহিল, "বেশ মেরেটি পিসী!"

দরাদেবী কহিলেন "খাসা মেরে রে! এসেছিস ত
দেখতেই পাবি স্বচক্ষে—পিসীর কথা সত্যি না মিথো।"

হাত মুখ ধুইয়া চা পানান্তে ধীক্র পিসীর কাছে বিসরা কর্মন্থলের কথাবার্তা, দীক্রবাব্ ও তাঁহার দ্রীর সন্থাবহার, টাকা পরসা কি কত উপার্জন করিল ইত্যাদি সমস্ত কথা একে একে বলিতে লাগিল। ধীক্রর ছয়ছাড়া জীবনের এই আমূল পরিবর্ত্তন দেখিরা এবং অর্থোপার্জনের কথা ভানিরা দয়াদেবী অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া কহিলেন "এইবার বাবা বিরে করে সংসারী হও। আর ত তোর কোন ভাবনা নেই, ভাইদের মুখ চেয়েও থাকতে হবে না। 'সাগর-দীবির' উপর আমার যে সাড়ে তিন বিবে জমী আছে, সেইখানে তুই তোর মনের মত ম্বরাড়ী করেনে! একের সঙ্গেনা পোরার ওদের বাড়ী নাই বা থাকলি।"

ধীক্ল সে কথার কোন জবাব না দিয়া কহিল "দাদারা ভোমার কোন থবর নের পিসী ?"

দরাদেবী চক্ষু বুজিরা কহিলেন "আগে আগে রাজু চিঠি লিখত, আর টাকাও পাঠাত! কিছু আজ ক'মাস খেকে তারও আর চিঠিপন্তর পাই না! তা না লিখুক, ছেলেমেরে নিরে সে যেখানে থাকে ভাল থাক্, বিশেশরের কাছে আমার এই প্রার্থনা শ

"আমার কাছে কেউ লেখে না পিসী !"

"না লিখুক গে, তুই মন দিরে কাজ কর্ম্ম করে টাকা পরসা উপার্জ্জন করে—দশের একজন হ'; দেখবি তথন— সকলে ত্যোর খবর নেবে। এই হচ্ছে ছনিয়ার গতিক বাবা।"

কোন্ কাঁকে ধীকর মন ঘুরিরা ফিরিয়া সেই আবাল্যের
 শৃতিভরা গ্রামধানির মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে,—সেই পথ-

ঘাট, বন-বাগান, দীবি-পুছরিণী, শক্ত-শ্রামণ মাঠ, ধুখু প্রাক্তর-দূরে কুল-কুল বাহিনী-প্রবাহমালা জারুবা ! অতীতের পৃষ্ঠাপুলি ঝড়ের বেগে তাহার চক্ষের উপর দিরা ওলট-পালট খাইরা উড়িরা গেল ! বীক্ষ দেখিল, কখন বেন দে কল্যাণীদের বাড়ীতে আসিরা উপস্থিত হইরাছে!

"হাঁা রে, নব্দন কি বেঁচে আছে জানিস্ ?"

ধীক্র একটা দীর্ঘখাস ছাড়িয়া চোধ মুছিয়া কহিল "কি বলছ পিসী ?"

"বলছিলাম নব্নের কথা! সে কি বেঁচে আছে জানিস ?"

"না।"

"বিজেবাগীশ খুড়ো ?"

"বলতে পারি না।"

"তাহলে গাঁরের তুই কোন থবর জানিস না বল্ ?" থীকু অন্তমনস্কভাবে কহিল "না—জানি না।"

ধীক কিছুক্ষণ চুপ করিরা থাকিরা কহিল, "হাঁা, ভাল কথা, জান পিসী—আসবার দিন কতক আগে মাধব-খুড়ার চিঠি পেরেছিলাম !"

দয়াদেবী আগ্রহভরে কহিলেন "মাধব ? বাঁড়ী ষো-পাড়ার মাধব ? ই্যা, মাধব কি লিখেছে ?"

"লিখেছেন দাদার ছেলে 'বলুর' অরপ্রাশন, খুব ঘটা করে হচ্ছে!"

"মাধব লিখেছে ?"

"ěji !"

দরাদেবী কিছুক্রণ ন্তর থাকিরা কহিলেন, "বেশ স্থাধর কথা! আমি যে বাবা মারা কাটিরে আসতে পেরেছি, এই আমার ভাগ্যি! ই্যা রে, 'কলির' কথা মাধব কিছু লিথেছে । আহা—অমন মেরের অদৃষ্টে—" দরাদেবী একটা দার্থনিশাস ছাড়িলেন! কাল-বৈশাধীর মত একটা বড়ের ঝাপটা ধীক্রর বুক্রের উপর দিরা বহিরা গেল। ধীক কিছুক্রণ চুপ করিরা থাকিরা কহিল "না!"

নারাণী একটা ছোট পাধরের বাটিতে তেল আনিয়া কহিল "স্থানের জল কি গরম করতে হবে পিনী ?"

"না—আমি ঠাঙা জলেই নাইব'ধন"—ব্লিয়া ধীক তাহার টিল টুাক্টা খূলিয়া গামছা কাপড় ও এক্লোড়া ধান বাহির করিয়া কহিল "পিসী, এই থান-জোড়া এনেছি, ভূমি পরো! এই রইল!"

দরাদেবী একটু হাসিরা কহিলেন "আমার ত কাপড় আছে বাবা, আবার এখন আনবার দরকার কি ছিল ? এই ত ও-মাসে ডুই কাপড় কেনবার টাকা পাঠিরেছিল ? নারাণী, কাপড় জোড়া তুলে রাধ ত মা !"

"রাধব'ধন" বলিয়া নারাণী কাপড়-ক্ষোড়া দয়াদেবার বাজ্যের উপর রাখিয়া কহিল "আর দেরী না করে সানটা করে নিলেই ত হয় !"

ইতিমধ্যে ষহ্বাবু বাজার হাতে আসিয়া বলিলেন "নারাণী···জ নারাণী!"

"ৰাই···এত দেৱী হল যে তোমীর ফিরতে ?"

"আর মা—বাজারের বা অবস্থা হয়ে উঠলো দিন দিন!
এর পর আর কিছু কিনে পাওয়া দার হয়ে উঠবে.!" বলিয়া
বছবাবু নারাণীর হাতে মাছের পলেটা দিয়া কলতলা হইতে
হাত পা ধুইয়া বায়ান্দায় আলু, বেগুন প্রভৃতি তরকারী
নামাইয়া রাখিলেন।

ধীক মাধার তেল মাথিতে মাথিতে বাহিরে আসিরা কহিলু "এ বে মেলাই জিনিস এনেছেন দেখছি।…বাঃ, বেশুনশুলো ত চমৎকার! আমাদের দেশে কিন্তু এমনধারা বেশুন ফলে না। কত করে দর ?"

চন্দু বিন্দারিত করিয়া মাথা দোলাইয়া যছবাবু কহিলেন "আর বল কেন, ছ আনা সের!"

"বলেন কি—এত সন্তা ?"

আশ্চর্যাভাবে বছবাবু কহিলেন "সন্তা ? বল কি হে ? এই বেশুন আগে ছ পর্মা তিন প্রমা সের ছিল। আর এই ট্যাড়োস শুলো মিলত আধ প্রমার! আজকাল নানান দিককার বাবু-ভারারা এসেই না কাশীর এ হালটা করলে! সে যাক্ গে, ভোমার এখনও নাওরা হর নি ?"

"এই যাছি" বলিরা ধীক উঠানে নামিতেই, বছবাবু ক্ছিলেন, "এখন আবার গলার বাবে না কি? এই রোদের মধ্যে—"

"না—বাড়ীতেই নেরে কেলব !" "ভাই-কর ! নারাণী, ধীক্ষকে জলটল এনে দে মা !" ধীক বাধা দিরা কহিল "জল আর এনে দিতে হবে না… চৌবাচ্ছার ত জল আছে, আমি নেরে নিচ্ছি।"

"আছা ৷ তবে আমার এক-কলকে তামাক সেকে দে ত নারাণী ৷" বলিয়া যজুবাবু তাঁহার মরে চলিয়া গেলেন ৷

ধীক্ষ একটু মুখ টিপিয়া হাসিয়া কলতলার স্নান করিতে যাইলে, নারাণী ধীক্ষর কাপড়খানা কোঁচাইয়া বারান্দার এক কোণে একখানা জল-চৌক্ষির উপর রাখিয়া তরকারী গুলি আঁচলে তুলিয়া রায়ান্বরে চলিয়া গেল।

আহারান্তে ধীক পিণীর কাছে যাইতেই দরাদেবা ' কহিলেন "নারারাত জেগে এসেছিন, একটু গড়িনে নে, পালের ঘরে নারাণী তোর বিছানা পেতে দিরেছে।"

তা ত হল, কিন্তু তুমি বে এখনও জলটুকুও মুখে করলে না পিসী; কিছু খাও।"

দরাদেবী জ্বিব কাটিরা কহিলেন, "আজু বে একাদশী বাবা! বিশ্বেখরের চরামেন্ত একটু মুখে ফেলে দেব'খন! তাঁর রাজ্যে ত উপোগী থাকতে নেই কি না—তাই!"

ধীরু আর কোন কথা না বলিয়া পাশের ঘরে যাইয়া দেখিল, একখানি ছোট খাটের উপর তাহার বিছানা পাতা আছে. এবং পাশেই একথানি ছোট রেকাবীর উপর কতকগুলি সাজা পান রহিয়াছে এবং তাহার কাছেই ছোট থাতা! কৌতুহলবশতঃ থাতাথানি খুলিয়া ধীরু দেখিল, সেথানি হিসাবের থাতা! সে বে দ্যাদেবীকে প্রতি মাসে টাকা পাঠাইয়াছে, তাহারই স্বমা-ধরচ ইহাতে অতি স্থন্দর এবং স্পষ্টভাবে দিখিত আছে। ধীব্দর মুখে একটা হাদির ক্ষীণ রেখা ফুটিয়া উঠিল! কিন্ত একটা ছ:খও তাহার হৃদয়কে অধিকার করিল! হায়, পিসীর নিজম্ব কত টাকা সে শুধু থেয়ালের বশে নষ্ট করিয়াছে, তাহার কোনই হিসাব নাই, আর আব্দ তাহার প্রেরিত সামান্ত টাকার কড়াক্রান্তি হিসাবটি পর্যান্ত পিসী রাথিয়াছেন, কারণ ইহা ধীক্রর টাকা! আজ অর্থের মৃল্য ধীকু বুঝিরাছিল, তাই দরাদেবীর অতলম্পর্ণ সেহের গভীরতা অর্থের মাপ-কাটিতে নির্ণন্ন করিতে বাইনা সে তাহার অতল তলে ভূবিরা গেল ৷ ভক্তি-আপ্রত ক্রমরে ধীক্ন ধীরে ধীরে খুমাইরা পড়িল ! শাতাথানা তাহার বুকের উপর পড়িরা রহিল। (ক্ৰমণঃ)

## তক্ষশিলা

## গ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত বি-এ

### কৌশির"।

একটি ৩০০ ফিট উচ্চ কুদ্র পাহাড়ের উপর এই বৌদ্ধ ধ্বংসনিচয় অবস্থিত। ইহার উত্তর দিক উন্মৃক্ত, অপর তিন দিক পাহাড়ে পরিবেষ্টিত। প্রথমোক্ত পাহাড়ের উত্তর গাত্রবাহা পথটি ধরিয়া উপরে আরোহণ পূর্ক্তক একবার উত্তর দিকে নেত্রপাত করিলে উপত্যকার বে দৃশ্র চোথে পড়ে, তাহাতে প্রাণ-মন একেবারে মৃদ্ধ হইয়া যায়। দুরে বিশাল-দেহ গর্কোন্ত-শির সর্জ-পাহাড়। তরিয়ে পাদ-প্রবাহিণী হারো নদীর অমল ধবল প্রণক্ত বক্ষ। চারিদিকে দিসক্ত-বিস্তৃত প্রাক্তর। তত্তপরি মাঝে মাঝে ফলাই এবং সোনাথা বৃক্ষের স্থবিক্তত্ত বীথিকা আর উর্দ্ধে অনন্ত, স্বচ্ছ, নীল নত্তোমগুল,—দেখিলে চিত্তে এক অভূতপূর্বর ভাবের উদয় হয়। এ হেন মহামহিমময় দৃশ্য, শাক্তিময় নির্ক্তনতা, দ্বিশ্ব ও নির্মাণ বায়ু, এবং সর্কোপরি গন্তার পবিত্র ভাব-সমন্বিত শৈল-শীর্বে বাস—বৌদ্ধ সঞ্জের প্রমণগণের পক্ষে বাস্তবিক্ত গভার আকর্ষণের বিষয় ছিল!

উপরিউক্ত সৌধগুলি খৃঃ ৩র শতান্দীর প্রথম ভাগে কুষান বৃগে নির্দ্মিত, এবং ইহার প্রান্ধ আড়াই শত বংসর পরে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই সময়ে তক্ষশিলা নগরী শিরস্থধ নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। সৌধগুলি মোটাম্টি ছই অংশে বিভক্ত। এক অংশে, অর্থাৎ পূর্ব্ধ দিকে একটি মধ্যমায়তন বিহার বা সক্ষারাম, অপর অংশে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে ছইটি অংশের চৌক। এতয়ধ্যে উক্তরের চৌকটি কিঞ্ছিৎ নিয়তর ভূমিতে, আর দক্ষিণের চৌকটি কিঞ্ছিৎ ভিচ্ততর ভূমিতে অবস্থিত। এইছানে প্রবেশ করিবার তৎকালে তিনটি পথ ছিল। একটি নিয়তর চৌকের উক্তর-পশ্চিম কোণের নিকট, বিতীয়টি উচ্চতর চৌকের দক্ষিণ-পূর্ব্ধ কোণে, এবং ভৃতীয়টি সক্ষারামের পূর্ব্ধ কিকে।

আমরা প্রথমোক্ত পথ দিয়া প্রবেশ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রক্রোঠ-বেটিত একটি বৃহৎ উন্মুক্ত চতুছোণ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম। বলা বাহুল্য, এইটিই পূর্ব্বোক্ত নিম চৌক।
প্রাঙ্গণের পার্থবর্ত্তী প্রকোষ্ঠসমূহে বিবিধ বিগ্রহ-প্রতিমা
দ্বাপিত ছিল। ইহার উত্তর-পূর্ব্ব দিকে ৫টি মধ্যমায়তন
ন্তুপ অবস্থিত। সমস্ত স্তুপেরই জয়ঢাক এবং 'অশু'
ভূমিশাৎ হইরা গিরাছে। তবে ইহাদের সমচত্র্রোণ বেদীশুলি
এখনও বন্ধনী মধ্যস্থ নানাবিধ ক্লোদিত মূর্ত্তিতে পরিশোভিত
আছে। তন্মধ্যে কুলুকার ভিতর রক্ষিত সপার্যদ বৃদ্ধ অথবা
বোধিসন্ধ প্রতিমানমূহ, এবং বিবিধ অঙ্গ-ভঙ্গীতে বিক্লপ্ত
সারি সারি হল্তী, সিংহ অথবা মম্ব্যু-মূর্ত্তিগুলি বিশেবভাবে
দর্শনবোগ্য। 'ক' চিন্তিত স্তুপের উপর করেকটি খরোঞ্জী
লিপি উৎকীর্ণ আছে। লেখগুলিতে প্রতিমাসমূহের উপাধি
এবং তাহাদের দাত্গণের নাম প্রদন্ত হইরাছে। খঃ ৪র্থ
অথবা ৎম শতাকাতে যথন মূল স্তুপটি সংস্কৃত এবং পুনরলন্ধত
হয়, তথন এই প্রাক্তাপরিস্থ যাবতার সৌধ নিার্যাত
হইরাছিল।

উচ্চতর চৌকের মধ্যন্থলে মূল ন্তুপটি দণ্ডারমান। বলা বাহলা, ইহারও শীর্ষভাগ ভূমিদাং হইয়া গিয়াছে। এই ন্তুপটি দর্ব্য প্রথম ক্যান আমলে নির্ম্মিত হয়। ইহার উত্তর দিক হইতে এক প্রস্থ সোপান প্রদারিত। এই সোপানের কিঞ্চিৎ বামে একটি উপবিষ্ট বৃদ্ধমূর্ত্তি। মূর্ত্তির নাভিতে একটি গোল ছিদ্র, এবং পাদপিঠে একথানি ধরোচী লিপি। লিপিতে উৎকার্গ আছে,—ইহা বৃধ্যিত্ত নামক কনৈক ব্যক্তি,—"যিনি ধর্মে আনন্দলাভ করিতেন",—ভাঁহার দান।

মূল তৃপের চতুর্দিকে স্থচাক কাককার্য-ভূষিত আরও

২১টি নাতিবৃহৎ তৃপ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বিশ্বত । ইহাদের
বহির্দেশে সারি সারি অনেকগুলি ক্ষুদ্র প্রকোঠ অবস্থিত।
উক্ত তুপ শ্রেণীর মধ্যে দক্ষিণ পার্যবর্ত্তা 'গু' চিহ্নিত তুপের
বেদীর পূর্বা পার্যোপরিস্থ ধ্যান মুদ্রার উপবিষ্ট বোধিসন্থের
মূর্জিটি অতি চমৎকার । সুধের ভাবটি দেখিলে বাত্তবিক্ট

হ্বব্যে ভাক্তর উদর হয়। মৃত্তিটি বেশ অভয় অবস্থার পাওরা গিরাছে। এই স্তৃপ মধ্যে প্রাপ্ত ভন্মপ্রকোঠটি অভ্যন্ত লঘা এবং সহীর্ণ ছিল। ইহার ভিতর একটি আশ্চর্যাধরণের কুদ্রাকৃতি স্তুপ পাওরা গিরাছে।

উপরিউজ 'থ' চিহ্নিত স্তুপটির পশ্চা-क्तिक, श्राम खुलब দক্ষিণ গাত্রের উপর করে কটি বিশালকার বুদ-প্রতিমা অবস্থিত। এই প্রতিমাণ্ডলি অমু-মান খঃ ৫ম শতাকীতে গঠিত হইয়াছিল। প্রধান স্তুপের পশ্চিম দিখভী 'গ' চিহ্নি ভ স্ত পটির উপরেও কম্বে-কটি থরোষ্ঠা লিপি উং-কীণ আছে।

এখন আমরা অনুপের চৌক হইতে হইকন সেবক। সেবকের মধ্যে একজনের হত্তে চামর (চৌরী), অপর জনের হত্তে বজ্ত ('ব্দ্রপাণি')। হহার কিছু বামে বিভীর একপ্রস্থ মূর্ত্তি। তুর্ভাগ্যবশতঃ এই মূর্ত্তিগুলি অত্যন্ত বিনষ্ট হইরা দিয়াছে। তথাপি তন্মধ্যে



জৌলিয়াঁ—জপ সমূরে সাধারণ দৃত্ত

ইগান পূর্বনিয়ন্ত্র সজ্বারামে প্রবেশ করিব। প্রবেশ-পথের এঁকজন সেবকের হস্তধৃত ফুল এবং ফলের সাভিটি দেখিলে। ঠিক বাহিরে বাম দিকে একটি কুদু উপাসনা-কক্ষের মধ্যে বাস্তবিক ফুল এবং ফল বলিয়া ভ্রম হয়; আর দিতীয়



को निर्देश-छ अ विवादित मन्त्री

চুণ-বালিতে নির্মিত অভাৎকৃষ্ট এক প্রস্থ মূর্ত্তি বিবাজিত। তন্মধ্যে কেন্দ্র স্থলে ধানমূদ্রার উপবিষ্ট বৃদ্ধ, তাঁহার দক্ষিণে ও বামে এক ক্ষম করিয়া দুখ্যায়মান বৃদ্ধ, এবং পশ্চাতে জনের পরিচ্ছদটিও বিশেষ দর্শন-যোগ্য।

মে হ'মোরাত্ব স্থার কোলির'ার বিহারেও মধাভাগে উল্প্রুক্ত
চতুকোণ প্রাঞ্চণ; প্রাঞ্জণের
চতুদ্দিকে বিতল প্রেকে: ঠসমূহ,
এবং মধাস্থলে সমচতু দ্বাণ নিম্নভূমি। নিম্নভূমির দক্ষিণ পূর্ব্ব
কোণে স্থানাগার। ত্ৎপর
মোহ'মোরাত্বর স্থাব্ব দিকে
প্রেকাঠ চৌকের পূর্ব্ব দিকে

সভাগৃহ, রদ্ধনশালা, ভোজন গৃহ, ভাঞার-গৃহ প্রভৃতি। প্রকোষ্ঠদমুক্তের সন্মুশ্ব সেইরূপ মৃর্ত্তি নিকেতন ( alcoves ), অভ্যন্তরে সেইরূপ কুনুষী ও আনালা, এবং উপর ভলে উঠিবার নিমিত্ত উত্তর দিকে সেইরূপ একপ্রস্থ সিঁড়ি। মোটের উপর এই বিহারের একই আদর্শে পরিকরিত বিলিয়া মনে হয়। প্রকোঠের সন্মুখস্থ মূর্তিগুলির অধিকাংশই কর্দ্ধমে নির্মিত; উপরিভাগ একটি মক্ত্র লেপন (slip), শাদা চ্ণের পোছ, রং এবং সোণালী বর্ণে সম্পাদিত। এই মূর্তিগুলি গাদ্ধার শিলের নিদর্শন। স্থতরাং ইহাদের একটা বিশিষ্ট মূল্য আছে। আমরা ইহার একপ্রস্থ মূর্তির বর্ণনা প্রদান করিতেছি—

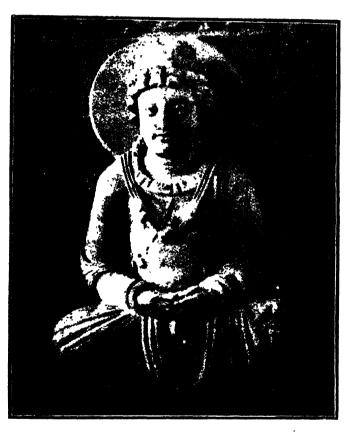

কৌলিয়াঁ—ন্তূপ-গাত্রস্থ বোধিদত্ত্বের সূর্ত্তি

মধান্বলে অভয় মুজায় দণ্ডায়মান বুদ্ধ; তাঁহার দক্ষিণে ও বামে আর বাদশটি অক্সবিধ মূর্দ্তি ছিল, কিন্তু ইহাদের কতিপয় বিনাশ প্রাপ্ত হটয়াছে। অবশিষ্টের মধ্যে বুদ্ধের দক্ষিণ দিকত্ব মধ্যমারুতি পুরুষ মূর্তিটি সর্ব্বাপেকা কৌতৃহলো-ক্ষীপক। ইহার দেহে আজামুলস্বিত চাপকান (tunic), পরিধানে বোতামযুক্ত পাজামা. কোমরে স্মলক্ষ্ত কোমরবন্ধ এবং মন্তকে টুপি। এই অভ্ত ধরণের পোষাক এবং শাক্রাযুক্ত মন্তক দেথিয়া স্পাইই বুঝা যায়, মূর্তিটি কোন

বিদেশীর। বৃদ্ধ এবং এই মৃত্তির মাঝখানে লখা পোষাকে এবং বিবিধ অলভাবে ভূষিত আর একটি ক্ষুদ্র মৃত্তি। বৃদ্ধের বাম দিকে "সভ্যাটী"-পরিহিত একটি সন্নাসী দণ্ডান্নমান। অন্তান্ত মৃত্তিগুলি অতিশয় জীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

থঃ ( মে শ তাক্ষাতে এই সজ্বারামটি অগ্নিদগ্ধ হইরাছিল। তজ্জ্ঞ উপরিউক্ত কর্দ্দম-নিম্মিত মৃদ্ভিসম্ফ, এবং কাঠের সাজ-সরঞ্জাম ও অভাক্ত দ্বাদি সমস্তই পুড়িয়া যায়।

এতন্মধ্যে গুপুষ্গের প্রান্ধী অক্ষরে "জ্রীকুলেশ্বর দাসে"— এই শব্দন্ন ক্লোদিত একটি লাল পাথরের শিলমোহর, এবং উক্ত অক্ষরেই লিখিত ভূর্জ (birch)-বন্ধলের একখানি পাণ্ডুলিপি দগ্ধাবস্থায় পাওয়া গিরাছে। এতহ্যা-ভীত এই বিহার মধ্যে ছই শতের অধিক মুদ্রা—অধিকাংশ কুষান-সাসানীয় ধরণের ( ৪র্থ অথবা ৫ম শতাব্দী ),— বস্থ সংখ্যক লোহার পেরেক, কজা, অস্ত্রশস্ত্র, ভামার অক্ষার, পোড়া মাটার জিনিষ, বহুবিধ মৃন্মন্ন পাত্র, কতিপন্ন বৃহৎ পাথরের জালক, বাতা, শিল-পাটা, ইত্যাদি পাওয়া গিরাছে।

### বাদলপুৰ

জোলিয়ার প্রায় ১॥ মাইল উত্তরে বাদলপুর নামক স্থানে আর একটি বিশালকার
স্তুপের ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। গঠনে এবং
পরিকর্মনায় এই স্তুপটি আমাদের পূর্ব্ববিত
'কুণাল স্কুপের" ভার ছিল। ধনায়েণীদের
হত্তে ইহার প্রভৃত বিনাশ সাধিত হইয়াছে।
তথাপি এখনও যে সামাত অংশ অবশিষ্ট

আছে, তাহা দেখিরা মনে হয়, এককালে এই স্তুপটি তক্ষশিলার অন্ততম অত্যংকট সৌধ ছিল। ইহার বিপুলায়তন বেদীট লম্বার ৮২ ফিটেরও অধিক, এবং উচ্চতার প্রার ২০ ফিট। স্তুপের উত্তর এবং দক্ষিণ পার্শে ছই সারি কোঠা; কোঠাগুলির সম্মুখে নাতি-পরিসর বারান্দা। এই সমস্ত কক্ষে বৌদ্ধ প্রতিমাসমূহ স্থাপিত ছিল। স্তুপের প্রার ৭০ গজ পূর্ব্বে একটি স্থ্রশন্ত সক্ষারামের ভ্যাবশেষ অবস্থিত।

ধ্বংসাবলীর মধ্যে যে সমন্ত মুদ্রা পাওয়া গিরাছে, তন্মংধ্য অধিকাংশই কুষান রাজা কনিছ, ছবিছ এবং বাস্থদেবের। এই সব হইতে এবং গাঁথনির ধরণ দৃষ্টে অনুমান হয়, সম্ভবতঃ খৃঃ ৩য় শতাব্দার শেষার্দ্ধে এই সৌধ-গুলি নির্মিত হইয়াছিল।

লালচক

वामनभूरवत लाब >। माहेन भन्तिम, এবং পুর্ব্বোক্ত শিরম্বথ নগরের উত্তর-পূর্ব কোণ হইতে প্রায় ছইশত গজ দুরে লালচক নামক স্থানে আর কম্বেকটি বৌদ্ধ স্তুপ, দেবালয় এবং বিহারের ধ্বংসাবশেষ অব-ফিত। এই সৌধগুলি সম্ভবত: 🍁 ৪র্থ শতাব্দীর সমসময়ে নির্মিত হইয়াছিল। সৌধাবলার উত্তরাংশে একটি চমৎকার সজ্বারাম বা বিহার অবস্থিত। ইহার সন্মুখ ভাগে একটি অনাবৃত অঙ্গন। অঞ্নের পরে চারিটি আবাদ-কক্ষ, এবং পশ্চিম দিকে একটি কুদ্ৰ কোঠ',—সম্ভবতঃ ভাণ্ডার গৃহ। দক্ষিণ দিকে প্রবেশ-পথ। প্রবেশ-পথে উঠিবার জন্ম এক প্রস্থ পাথরের সিডি। উপরতলে আরোহণ করিবার নিমিত্ত প্রাঙ্গণের পশ্চিম প্রাপ্ত হইতে আর . এক প্রস্থ পাথরের সি<sup>\*</sup>ডিছিল। বর্ত্তমানে ইহা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। উপরতলের প্রাচীরগুলি অবশ্য প্রস্তব-গঠিত ছিল; কিন্ত ভ্যাবশেষের মধ্যে প্রাপ্ত বহুশরিমাণ ভশ্ম, পোড়া মাটী লোহার পেরেক ইত্যাদি দৃষ্টে মনে হয়, গৃহের সাজ-সরঞ্জাম, উপর-

তলের মেবে এবং কর্দমারত ছাল নিশ্চরই কাষ্ঠ নিশ্মিত ছিল।
ভগ্নাবশেষের মধ্যে খেত ছনগণের ৪টি রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া
গিয়াছে। ইহাতে মনে হয়, ৠ: ৬ৡ অথবা ৭ম শতাকীর
পূর্বেই এই সভ্যারামটি দথাভূত এবং লোকচকু হইতে
অন্তর্হিত ছইয়াছিল। বাস্তবিক ইহা খুবই সম্ভব যে,
সভ্যারামটি অন্ধি শতান্ধীর অধিক কাল অবিকৃত অবস্থায়
ছিল না।

এই হানে প্রাপ্ত কুদ্র কুব্যাদির মধ্যে অলকার-

থচিত একটি ত্রিশ্ল, কতকগুলি তাম-নির্মিত ফুল, একটি রোঞ্জের অঙ্গুরীর, লোহার কুঠার ও তীরের ফলক, এবং বিবিধ জাতীয় মূল্যবান পাথর, ক্টিক, স্বর্ণ, মুক্তা এবং শদ্থের মালা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উপরিউক্ত সঙ্ঘারামের সন্নিকটে হুইটি ক্তুপের ধ্বংসাবশেষ



জোলিয়াঁ।—কক্ষমধান্ত বৃদ্ধ মূর্ত্তি অবস্থিত। এতহভয়ের মধ্যে যে সমস্ত প্রাচীন দ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে বিভিন্ন ধরণের ১৪০টি মুদ্রা এবং ৩০টি সোনা, মরকত ও শভোর মালা প্রধান।

ভল্লর টোপ -

তক্ষশিলা-উপত্যকার উত্তর সীমাবর্তী বিশাল্পদেহ সর্ভ পাহাড়ের পশ্চিম প্রাস্তে এক অতি প্রকাশ্ত স্থানে আর একটি স্ব্রহৎ স্তৃপ দপ্তারমান। এই স্তৃপটির স্থানীর নাম "ভল্লর টোপ"; তদমুদারে ঐ স্থানটিরও নাম "ভল্লর টোপ"। মিউজিরম হইতে এই স্থানের দ্রা ৪॥ মাইল। সম্প্র উপত্যকা হইতেই এই স্কউচ্চ স্তৃপটি পরিদৃশ্রমান। স্তৃত্পর পশ্চিম দিক ঘেঁদিরা হেডেলির বেলওরে লাইন চলিরা গিরাছে।

খৃ: ৭ম শতাক্ষীতে যথন চৈনিক পরিপ্রাক্তক হিউএন্-সঙ তক্ষশিলার আগমন করেন, তথন তিনি এই স্তৃপটিও পরিদর্শন করেন। তিনি তদীর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে উল্লেখ ক্রিয়াছেন, ভগবান বৃদ্ধদেব তাঁহার পূর্ব্ব এক জন্মে এই



(कोनिव"1—कृनुको मध्य "(म्रष्ठ"-मृर्खि

স্থানে নিজ নস্তক অপরকে কর্ত্তন করিরা দিয়াছিলেন।
মহারাজ অপোক তাহারই স্মারক-চিক্ স্বরূপ উক্ত স্থানে
এই স্তৃপটি নির্মাণ করিরা দেন। বোধিগত্তের উক্ত জ্বে
নাম ছিল চক্তপ্রভ, আর তক্ষশিলার নাম ছিল ভদ্রশিলা।
চক্তপ্রভ ভদ্রশিলার রাজস্ব করিতেন।

বলা বাহুলা, Sir John Marshall এই কিম্বদন্তীতে বিশেষ আহা হাপন করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, যদি অশোক বাস্তবিকই কোন কালে এখনে কোন সৌধ নির্মাণ করিয়া থাকেন, তবে বর্ত্তমানে তাহার কোন চিহ্ন নাই। এমন হইতে পারে যে, এখন যেখানে ভল্লর স্তৃপটি দণ্ডায়মান সেইখানে এককালে চন্দ্রপ্রস্থান নামক কোন বীরের স্তৃপ ছিল;—তাঁহার ধর্মমত পরবর্ত্তীকালে বৌদ্ধ ধর্মের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। বর্ত্তমান স্তৃপটি খৃঃ তয় অথবা ৪র্থ শতাকীর পূর্বে নির্মিত হয় নাই।

উপত্যকার বিপরীত দিখন্তী আমাদের পূর্ব্ব বর্ণিত

"কুণাল স্তৃপের" স্থায় এই স্থৃপটিও একটি দীর্ঘায়তন সমূচ্চ বেদার উপর দশুায়মান। ইহাতে আরোহণ করিবার জন্ম পূর্ব্ব দিকে স্থপরিসর সিঁড়ি; উপরিভাগে যুৰাত্ৰীতি একটি জয়তাক এবং 'অপ্ত' বা গমুজ, এবং ভত্নপরি এক বা ভভোধিক ছত্র ছিল। সমগ্র সৌধটির ব্যাসের অমুপাতে জ্বয়টাকটি অত্যধিক উচু; ইহা ৬।৭টি বন্ধনীতে বিভক্ত চিল। বন্ধনাঞ্জি নিমু হইতে উপর দিকে ক্রমশঃ ক্ষুদ্রাকার, এবং সারি সারি থব্বাবয়ব করিছার গাত্রগুম্ভ, ফ্রিন্স এবং দস্তাকৃতি কনিশে শোভিত ছিল। স্তুপটীর উত্তরার্ধ স-পূর্ণরূপে ভূমিসাৎ হটয়া গিয়াছে। এই পার্যস্থ অস্থি-প্রকোষ্ঠটি এখন পরিষ্কার দেখা যার। প্রকোষ্ঠটি জয়ঢাকের শীর্ষের নিকটে স্থাপিত ছিল। ভুপের প্রাকণ-মধ্যে বছ সংখ্যক মৃত্তি-কক্ষ এবং অক্সান্ত সৌধ আ(-মৃত হইরাছে। প্রাঙ্গণের পূর্ব দিকে মোটা দেওয়াল বিশিষ্ট একটি স্থপ্রশস্ত সজ্বারাম অবস্থিত। হিউ-এন্-স্ভ বলেন, এই স্ভ্যারামের মধ্যে সৌতান্তিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা কুমারলন্ধ তদীয় গ্রন্থানচয়

প্রণারন করিয়াছিলেন, এবং তাঁলার সময়ের অনতিকালপূর্ব্বে জুপ-প্রাক্তনে একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটয়াছিল।
কুণ্ঠ-বাাধিপ্রস্তা কনৈকা স্ত্রীলোক জুপের নিকট পূজা
করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়া দেখিতে পার, সমস্ত প্রাক্রণটি থড় এবং ময়লার আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে।
তথন সে ইয়া পরিছার করিয়া সৌধটির চতুর্দিকে
ফুল ছয়াইতে আরম্ভ করিল। ইয়াতে সে কুর্ফ হইতে মুক্ত হইরা তাহার পূর্বে নৌন্ধ্য ফিরিয়া পাইল।

আমরা তক্ষশিলার প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান সমূহের বর্ণনা শেষ করিলাম। এতদ্বাতীত এই উপত্যকার উপর সমতলক্ষেত্রে অথবা পাহাড় শ্রেণীর মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আরও অসংখ্য কুল্ল বৃহৎ প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ সময় সময় তামা অথবা রূপার পয়সা বাঁহির হইয়া পড়ে।
রাওলপিণ্ডির চতুর মুদ্রা-ব্যবসায়িগণ এই সব নিরক্ষর সরল
ক্ষকদিগকে ঠকাইয়া অতি অয়মূল্যে উক্ত মুদ্রাসমূহ ক্রয়
করিয়া অঞ্জন্ধ অবিধাজনক স্থানে বহুমূল্যে বিক্রম করে।
ইহারা পুরুষামুক্রমে এই ব্যবসা করিয়া আসিতেছে। এই
ভাবে অতীতে যে কত অসংখ্য মূল্যবান মুদ্রা শত শত



ভল্লর ভূপের সাধারণ দৃষ্ঠ

বিরাজিত আছে। ইহার মধ্যে কতক কতক খনিত হইরাছে, আর অনেকগুলি এখনও ভূগর্ভে প্রোথিত রচিরাছে। সেগুলি কোন দিন লোকচকুর গোচরে আদিবে কি না সন্দেহ। স্থানীয় গ্রামবাসারা আঁবহমান কাল হইতে অসংখ্য প্রাচীনমুদ্রা ("সীতারামী") এবং অক্সান্ত দ্রব্যাদি সংগ্রহ পুর্ব্ধক বিক্রের করিয়া আসিতেছে। এখনও হল চালনাকালে

লোকের হাত ঘুরিরা অবশেষে স্নদ্র বিদেশে যাইরা পড়িরাছে তাহার ইয়ন্তা নাই। সৌভাগ্যক্রমে বিগত করেক বৎসর যাবৎ এখানে ভারতীয় প্রত্ন-বিজ্ঞান বিভাগের আন্তানা হওয়াতে এই পথ কতকটা রুদ্ধ হইরাছে। কিন্তু এখন আর সময় নাই,—মূল্যবান মূলা প্রার সমস্তই নিংশেষত হইরা গিয়াছে।

## পথের শেষে

### শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরম্বতী

মি: চ্যাটার্জ্জি যথন প্রস্তাব করিলেন তাঁদের একমাত্র কন্তা
. ইলার সহিত তিনি সত্যর বিবাহ দিয়া তাহার বিলাতের
ব্যয়ভার নিজেই বহন করিতে চান, তথন জিতেক্রনাথের
দৃষ্টি বেশ ভাল করিয়াই ভাইটীর উপর পজ্লি এবং তাহার
ভবিষাৎ ভাবিয়া তিনি যথার্থই মনে মনে খুদি হইয়া
উরিলেন।

উদাবহুদয়া মায়াও ইহাতে অমত করেন নাই। তাঁহার মনটা নেহাৎ মন্দ ছিল না। তিনি উচ্চাভিলাধিনী ছিলেন; তাই সকলেরই উরতির বাদনা করিতেন। শ্বণ্ডরকে তিনি রুণা করিতেন; কিন্তু যদি সন্তবপর হইত, শ্বণ্ডরকে শিক্ষিত করিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা পাইতেন না। যণনই তিনি মোটা উপবীতধারী মাথায় দীর্ঘ শিথা, মোটা থানি পরিহিত শ্বণ্ডরের কথা মনে করিতেন, তখনই ঘুলায় শিহরিয়া উঠিতেন। এ যাবৎ তিনি শ্বণ্ডরালয়ের কথা কাহাকেও বলেন নাই,—দে বিষয় উত্থাপনে তিনি একেবারেই নির্বাক ছিলেন। সত্যকে দেবর নামে এখন পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে; কেন না, দে প্রশংসার সহিত এম-এ পাস করিয়াছে, এবং গণা মান্ত ধনী মিঃ চ্যাটাজ্জি নিজে তাহার সহিত স্বন্ধরী কল্লার বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছেন। এখন সত্য তাঁহাদের কাছে বিশেষ আদরের পাত্র, গৌরবের শ্বল।

বিলাতে যাইবার প্রবল ঝোঁকে পড়িয়া পতিগতপ্রাণা পত্নীর কথা সভ্য ভূলিয়া গিয়াছিল। গৃহের কথা, বৃদ্ধ পিতা, অভাগিনী ভগিনীর কথা সে মনে স্থান দেয় নাই। উৎসাহ দিয়া হৃদয়টাকে সে পূ্র্ব করিয়া ফেলিয়াছিল। এখন গৃহের কথা ভাবিতে গেলে আর সে অদম্য উৎসাহ থাকিবে না ভাবিয়া, সে পুবাতনকে বিদায় দিয়া নুতন লইয়া পড়িয়াছিল। কোন মতেঁ এই বাকি কয়টা দিন কাটাইয়া দিয়া নির্দিষ্ট দিনে জাহাজে উঠিতে পারিলে সে বাঁচিয়া যায়। ভাহার ভয় হুইতেছিল — এই নৃতনের মধ্যে পাছে পুরাতনের ছোঁয়াচ লাগিয়া নৃতনকে বিবর্ণ করিয়া ফেলে।

সত্যর বিলাত যাত্রা করিবার নির্দিষ্ট দিনের আগে নায়া বাড়ীতে একটা আনন্দোৎসবের প্রস্তাবনা করিলেন। মায়া বায়কুষ্ঠা হইলেও এদিকে তাঁহার দৃষ্টি প্রথর ছিল; এবং এইরূপ আনন্দ-মিলনে যে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারা যায় তাহা জানিতেন।

মায়ার পিতালয়েও নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। সরলা আদেন নাই, মাতার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে বীথি আদিল।

তাহার সেই অনাজ্মর সাদাসিদ। বেশভ্যাব পানে তাকাইয়া মায়া ভারি বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "দিন দিন তুমি যে কি অভিনব এক ক্রতির পক্ষপাতিনী হচ্ছো বীপি, তা আমি বুঝতে পারছি নে। এতটুকু মেয়ে, তুমি, সাজ পোষাক করে এসেছ বুড়োদের মত, দেখলে আমার গা জলে যায়। আমার দঙ্গে এনে, আমি ভাল করে সাজিয়ে তবে তোমায় ওদিকে যেতে দেব। এ রকম জঙ্গলী ভূতের মত গেলে ওঁরা সব হাসবেন, ঠাটা করবেন—সে আমি সইতে পারব না।"

বীথি একটু হাসিয়া বলিল, "কেন মা, এ তো বেশ দেখাচছে। দিদিমা এবার এই কাপড় আর ব্লাউসটা পছন্দ করে কিনেছেন। আজ নিজের হাতে তিনি আমায় পরিয়ে দিয়ে বললেন, খুব ভাল মানিয়েছে।

মুখথানা অতিরিক্ত রকম বিকৃত করিয়া ফেলিয়া মায়। বলিলেন, "হাাঁ, মানিয়েছে বই কি ? মা দিন দিন চোথের জ্যোতি হারাচ্ছেন, তার সঙ্গে মনের জোরও হারাচ্ছেন,— পছন্দ অপছন্দের ধারও আর ধারেন না।"

বীথি শাস্ত স্থারে বলিল, "এই কাপড়ই থাক মা, আমারও এ বেশ লাগছে। বেশী আড়ম্বর করে চলতে গেলে আমার বর্ড় লজ্জা করে। মনে হয়, সকলে বিশেষ করে যেন আমাকেই চেয়ে দেখছে। এ বেশ সাদাসিদে মা, কেউ লক্ষ্য ও করবে না যে আমি আছি।"

মায়া মেয়ের প্রকৃতি জানিতেন, সে যাহা একবার ধরে তাহা আর ছাড়িতে চায় না। তিনি ভারি চটিয়া গিয়া বলিলেন, "মার কাছে থেকে তোমার যে তেমন শিক্ষালাভ হচ্ছে না তা আমি বরাবরই জানি। তবে এতদ্র যে হয়েছে, তা জানতুম না বাঁথি। তোমায় আমি আর ওথানে রাথব না, নিজের কাছে এনে রেথে তোমায় সকলের সঙ্গে মিশবার শিক্ষা আমাকেই দিতে হবে,—মার কাজ এ নয়।"

বীথি জানিত, মায়ের সে ক্ষমতা আছে। নিমেষে তাহার দুল্ল মুখথানা মলিন হইয়া গেল, সে মায়েব পানে তাকাইয়া রহিল। মা রাগ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন, তাহার পানে আর ফিরিয়া চাহিলেন না।

সত্য তথন তাহার ভাবী বধু স্থলরা ইলাকে লইয়া মহাব্যস্ত। উভয়ের মধ্যে তথন সাহিত্যের আলোচনা চলিতেছিল। বীথি মাঝ্থানে আদিয়া পড়িল।

সত্য ভারি সঙ্কৃচিত হইয়া পড়িল; কারণ, এই ছোট
মেয়েটাকে সে যেমন ভালবাসিত, তেমনি শ্রন্ধা করিত। ভয়টা
অবশ্র জ্ঞান্ধ ছাড়া আব কোন দিন হয় নাই। বীথি তাহার
সঙ্কৃচিত ভাব দক্ষা করিয়াও করিল না, বলিল, "তোমার
সঙ্গে আমার একটা বিশেষ দরকারী কথা আছে কাকা,—
একটাবার শুনতে হবে।"

ইলার পানে তাকাইয়া হাদিমুখে বলিল, "একটু মাপ কোরো ভাই ইলাদি, আমি পনের কুড়ি মিনিটের মধ্যেই ঘুরে আসছি।"

সত্যর হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে সৈ একটা নির্জ্জন ছোট কুঠরাতে লইয়া গেল।

বিশ্বিত সত্য বলিল, "কি এমন কথা বীথি, যার জ্ঞে এমন একটা নির্জ্ঞন স্থান দরকার—যেথান হতে আমাদের কথা আর কারও কাণে গিয়ে পৌছাবে না ?"

একটা নিখাস ফেলিয়া বীথি বলিল, "দে রকম কোন কথা নেই কি কাকা, যা অপরকে শুনতে দেওয়া—আমার না হোক, তোমার অভিপ্রেত নয় ? মনে করে দেথ দেখি— এমন কোনও কথা নেই কি, যা আমি আর আমার মা বাপ ছাড়া আর কেউই জানে না ?" সত্যর মুখথানা নিমেষে বিবর্ণ হইর। গেল। কম্পিত হাতে একখানা চেয়ার ধরিয়া তাহাতে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া সে কম্পিত কর্তে বলিল, "আছে মা, আমি—"

দে কথাটা শেষ না করিয়া ভাবিতে লাগিল। তাহার চিন্তাক্লিষ্ট মুথথানার উপর অবিচল দৃষ্টি হাস্ত রাথিয়া বাঁথি শক্ত হ্বরে বলিল, "মামি আগেও বনেছি কাকা, এথনও বলছি—এ কি তোমার উচিত কাজ হচ্ছে ? বাদের মনিক্ষিত মুর্থ বলে ঘুণা কর, এমন করে কপটতার মুথোন তারা পরতে পারে না; কারণ, তারা শিক্ষা পায় নি বলেই ছলনা প্রতারণা শেথে নি। তোমবা শিক্ষিত, তোমরা জ্ঞানা, তাই তোমাদের আদল মুথ কেউই দেখতে পায় না। যে যেমন তার কাছে তেমনি করে নিজেদের ফুটিয়ে তোলো। না কাকা, এমন শিক্ষার শিক্ষিত হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করার চেয়ে তুমি যদি নিরক্ষর হয়ে সমাজের এককোণে পড়ে থাকতে সেও যে ভাল ছিল।"

"বাথি--"

ব্যাকুলভাবে সত্য বীথির হাত ছ্থানা চাপিয়া ধরিল।

वांथि हां होनिया नहेंन। मत्वत्भ माथा नाष्ट्रिया विनन, "হাা, তোমার এ কাজে আমি তোমায় এতটুকু প্রশংসা করতে পারব না, তোমায় ক্ষমার চোথে দেখতে পারব না, তোমায় জ্ঞানপাপী বলে ঘুণা করব। এ সমাজে সকলেই জানে তোমার বিয়ে হয় নি। অসম্ভোচে আমার মা বাপ এই মিথো কথাটা প্রচার করতে পারেন,—কিন্তু তুমি কি করে করলে কাকা ? কেউ জানে না—দেশে তোমার কেউ আছে কিনা। আমার মা বাপ এ সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন: তাই তাঁদের কথা লোকে সহজেই বিশ্বাস করে যাছে। তুমি কি করে সহজেই জানালে কাকা—তোমার কেউনেই ? সতী সাধনী পতিব্রতা স্ত্রী থাকতেও কেমন করে বললে তোমার বিয়ে হয় নি ? ছি:! তুমিও যে এমন ভাবে প্রতারণা করতে জানো, তা আমি কথনই জানতুম না কাকা। জানলে তোমার দঙ্গে কথাই বলভেম না। কাকিমা যে নিজের গানের গহনা দিয়ে তোমার পড়ার থরচ চালিয়েছেন, সে কথাটা ভোমার একটা বারের জ্ঞান্ত মনে পড়ল নাণ্ এমনই অক্বতজ্ঞ বটে ভোমরা,—উপকারীর উপকার ভোমরা ' বড় সহজে ভূলে যাও। মনে কর দেখি, তোমার খরের

দৈর অবস্থা, শ্মশান্যাত্রী বাপ, স্বামী-তাক্তা ভগিনী আর ছভাগিনী তোমার স্ত্রী—"

ব্যপ্রকণ্ঠে সত্য বলিয়া উঠিল, "চুপ কর মা, চুপ কর—
সে সব কথা আর তুলো না। যা হয়ে গেছে তার আর
সংশোধনের পথ নেই। প্রকাণ্ড একটা জ্য়াচুরীর জাল
পেতে কেলেছি, এতে শুধু আমারই মুখ একেবারে কালিমাথা হবে না, তোমার বাপ মা—এমন কি তোমরাও
আর সমাজে মুখ দেখাতে পারবে না। লোকে স্পষ্ট মুখের
সামনেই জ্য়াচোর বলে স্থাণ করে চলে যাবে। এখন
তোমায় মিনতি করছি বীথি, তোমার হাত ধরে বলছি
মা, মায়ের মত কাজ কর, সে সব কথা প্রকাশ কোর
না, তা হলে বাধা হয়ে আমার আত্মহত্যা করতে হবে।"

বীথি আবার একটা নি:খাস ফেলিয়া বলিল, "না, বলব না কাকা। তোমরা সব জেনে, সব বুঝে যথন বাপারটাকে এমন করে তুলেছ, তথন আমার কোন কথা বলবার আর দরকার নেই। তোমার যা ইচ্ছা তুমি তাই করতে পার। আমায় একজন বলতে বলেছেন, তাই আমি আজ এই প্রীতি-উৎসবটা উপলক্ষ করে বলতে এসেছি।"

সত্য জ্ঞাসা করিল, "কে বলতে বলেছেন ?"
বীধি উত্তর দিল, "ঠাকুর-দা।"
"কে, বাবা—-)"
সত্য হাঁপাইয়া উঠিয়া বীধির পানে চাহিল।
বীধি শাস্তভাবে বলিল, "হাঁ৷, তিনিই।"
কল্পকণ্ঠে সত্য বলিল, "তিনি এসেছেন ? আমার জ্ঞান্তেক্সকল্ডার—"

অধীরভাবে সে ছই হাতের মধ্যে মুখ ঢ:কিল।

বীথি বলিল, "হাা, তিনি এসেছেন, কিন্তু আমাদের কাছে নয়, আমি এখনও তাঁকে দেখতে পাই নি। তিনি প্রকাশ বাবুর কাছে এসেছেন, সেইখানেই আছেন। প্রকাশ বাবু আজ সকালে আমার কাছে এসে তাঁর ইচ্ছা জানিয়ে গেছেন। তাই তাঁর আদেশ পালন করতে এসেছি। নইলে এমন 'ভোগ-বিপাদের প্রোতে গা ভাসাতে আমি জাসতুম না।"

তাহার কথাগুলা শেষের দিকটার তীত্র হইরাই বালিয়া উঠিরাছিল; কিন্ত সত্য সেদিকে মনোযোগ দেয় নাই। সে মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল,—পিতার শাস্ত সৌম্য মূর্ত্তিথানি তথন তাহার মনে ভাসিয়া উঠিয়ছিল। নকে সঙ্গে দেই কুটারথানির কথাও মনে হইল। সে করিতেছে কি ? উচ্চাকাজ্কার বশীভূত হইয়া এই স্রোতের মূথে ক্ষুদ্র তৃণের মত সে ভাসিয়া চলিতেছে কোথার ? ঐ স্রোতের মূথে বাধা দিয়া কূলে উঠিবার শক্তি তো তাহার ছিল, তবে সে ভাসিয়া চলিতেছে কেন ? তাহার আপনার যাহারা তাহাদের পিছনে ফেলিয়া আসিয়া সে এখন বরণ করিয়া লইতে যাইতেছে কাহাদের ? তাহার দাদার মত সেও নুশংস হইবে, পিতাকে এমন আঘাত দিবে ?

আর দে—তাহার দেবী—

মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল তাহার দেই লিখ্নোজ্জল মূর্ত্তিথানি—দেই দরলতামর কথা, দরলতামর ব্যবহার।

অভাগা—অভাগা—সতাই কি সে বড় অভাগা 🤊

সেই হর্মলতার মূহু: ও মন আবার সবল হইরা উঠিতে চাহিল,—ধীরে ধীরে মনে জাগিয়া উঠিল ভবিষাতের ছবি। সে বড়লোক হইরাছে, স্ত্রীকে নিজের আদর্শামুযায়ী গঠিত করিরা তুলিয়াছে, চিরহুঃখী পিতাকে স্থখী করিতে সমর্থ হইরাছে, পিতার মলিন মূথে হাসি ফুটরা উঠিয়াছে। চির-ছঃখিনী ভগিনা ভাইরের ঐশর্যের গর্মে ক্টাতা। না, সে ভো তাহার দাদার মত হাদর পায় নাই,—সে পিতাকে, স্ত্রীকে ভগিনীকে স্থখী করিবে, তাঁহাদের মূথে স্থাথের হাসি ফুটাইয়া নিজেকে ধন্ম জ্ঞান করিবে।

সত্য ধারে ধীরে মুধ তুলিল,—দেখিল, বীণি তথনও তাহার মুথ পানে তাকাইয়া আছে। সত্য জিজ্ঞাদা করিল, "বাবা আমায় কিছু বলতে ব'লেছেন বীণি ?"

বীথি বলিল, "হাঁ। বলেছেন। বলেছেন, তাঁর সম্বন্ধ তোমার এত টুকু ভাবতে হবে না, কিন্ধ তোমার স্ত্রার উপায় তিনি কি কর্বেন? তাঁর জীবন কাল স্থুরিরে এনেছে, তোমার স্ত্রীর এখনও সারাজীবন বাকি, তার কি হবে সেই কথাটা তিনি জানতে চান। এই প্রশ্নের উত্তর আজই তাঁকে দিরে আসতে হবে। তুমি কি উত্তর দেবে দাও।"

সত্য চুপ করিশ্বা দাড়াইশ্বা রহিল।

বীধি অন্থনরের স্থারে বলিল, "তুমি একবার চল না বাসায়—ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আবার ফিরে এসো,—চল না, কাকা, আমি তোমার সঙ্গে যাছিছ " সত্য একটা নিঃখাস ফেলিয়া মাথা নাড়িল, "না বীথি, আমি যাব না, আর এ মুখ বাবাকে দেখাব না।"

উত্তেজিত হইয়া বীথি বলিল, "বাবে না কাকা, বাপের প্রতি সম্বানের,—ক্সার প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্য নেই 🕫

সত্য ক্লক্ষকঠে বলিল, "না বাধি, নেই। উচ্চ মোহে অদ্ধ হরে সর্বাইই বিসর্জন দিয়েছি,—আমার বলতে আর কেউ রইল না। বুঝতে পার্ছি; কিন্তু আর ফেরার পথ নেই,— সব পথ নিক্লের হাতে বন্ধ করে দিয়েছি। আমি যদি ফিরতে পারতুম, তা হলে বাবার কাছে যেতে পারতুম, আবার তাঁর পালে গিয়ে দাঁড়াতে পারতুম। কিন্তু আমি তো ফিরতে পারব না বীধি, তবে আমি কি করে তাঁর সাম্নে যাব ? না, আমি যাব না। আমার যা হয় হোক, আমি ফিরব না, আমি এগিয়েই চলব। মা কল্যাণী, তুমি যে আমার কল্যাণের ক্লন্ত এতটা করছ, এর প্রতিদানে আমি যে কি দিতে পারব, তা ভেবে পাছিছ নে।"

বীধির হাতথানা চাপিয়া ধরিয়া সত্য ছলছল নেত্রে তাহার মুথপানে চাহিয়া রহিল। হতভাগ্য কাকার মনের ব্যথা বাথি বুঝিতে পারিতেছিল,—ব্যথিত ভাবে সে শুধু চাহিয়া বহিল।

একট্থানি পরে ব্যথিত হ্বরে বলিল, "তবে আর কি বলব কাকা, বলবার মত আর কিছুই নেই। আমি এইবার পেছন দরজা দিরে বাড়া চলে যাব, তুমি আমার শোফারকে গাড়ীখানা পেছন দরজার আনবার আদেশ দাও গিরে। আমি এখানে আনন্দে যোগ দিতে আসি নি, এ রকম অসার আনন্দ আমি অশ্বর দিরে ঘুণা করি, তা তুমি জানো। আমার যাওয়া এখন কেউ জানতে পারবে না, স্বাই আনন্দে মন্ত হয়ে আছে। একটা কথার উত্তর দিয়ে যাও,—কাকিমার কি হবে ?—আমি সে কথার কি উত্তর দেব ? তুমি তো ইলাদিকে বিয়ে করছ। তার পর কর বছরের জল্পে বিলেত চলে যাবে। ফিরে এসে ত সে বিয়ের কথা আর প্রকাশ করতে পারবে না,—সে কথা যেমন গোপন আছে তেমনি গোপনেই থাকবে। তার আজীবন কি করে কাটবে, কি হবে—"

সভ্য ব্যাকুলভাবে বীথির মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, "দে ব্যবস্থা-ভূমিই করবে মা।"

"আমি করব কাকা,—আমি—?"

সত্য বলিল, "হা। মা, তুমিই করবে। কল্যানী মা
আমার—আমার এ লজা হতে মুক্ত করতে একমাত্র আজ
তুমি। তুমিই সব দিক দেখবে মা, তোমার হাতে আমি
সব ভার দিছি। আমার আশা ছেড়ে দাও, মনে কর—
তোমার কাকা নেই, তোমার কাকার শেব কথা তুমি
রাখছ। সে এই ছনিয়ার বড় একা, বড় অভাগার সে
নিক্তের ছারা যতদ্ব প্রতারিত হরেছে, তা মনে করে তাকে
এতটুকু দরা করে।"

ধীরে ধীরে বাধির হাত ছথানা ছাড়িয়া দিয়া সত্য ° বাহির হইয়া গেল।

থানিক পরে দাসী আসির। সংবাদ দিল, পিছনের দরজার মে। টর আসিরাছে।

কাহারও সহিত দেখা না করিরা ও কাহারও নিকট বিদার না লইয়া বীথি পিছনের দরজা দিয়া মোটরে গিবা উঠিল। সে যে কার্য্যভার বহন করিয়া আসিয়াছিল, তাহা শেষ হইয়া গিয়াছিল।

ভবানী নিজেই যে কথা প্রকাশ করিতে প্রকাশকে
নিষেধ করিয়াছিল, সেই কথা নিজেই পিতাকে এক দিন
বলিয়া ফেলিল। অনেক ভাবিয়া চিস্তিয়া সে এ কথাটা
গোপনে রাথিতে পারিল না। এখনও সত্য বিলাতে যায়
নাই; পিতাকে এখনও যদি তাহার সামনে পাঠাইতে পারা
যায়, হয় তো সে ফিরিতে পারে. পিতাকে দেখিয়া তাহার
মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে পারে, কারণ কগতেয়
মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সে পিতাকেই ভালবাদে।

সংবাদটা পাইবামাত্র উপেক্সনাথ পাগলের মত হইরা গেলেন; তথনই প্রকাশের সহিত তিনি কলিকাতার রওনা হইলেন। সেদিন প্রকাশকে সঙ্গে লইরা তিনি কেবল মাত্র সভাকে ফিরাইবার জন্মই ধর্মত্যাগী জ্যেষ্টপুত্রের বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু বারবান এই দরিফ্র বৃদ্ধকু ভাড়াইরা দিল।

দীর্ঘধান ফেলির। তিনি প্রকাশের সহিত ফ্লিরিলেন। প্রকাশ বলিল, "আপনার কথা বীথিকে জানালে সে একটা কোন উপার করতে পারত জোঠামশাই।"

উপেজনাথ বিজ্ঞাসা করিলেন "বীধি কে ?"

ভাঁহার মাথার গোলমাল দেখিরা প্রকাশ ব্যথা পাইল, বলিল, "বাঁথি আপনার পৌন্তা, জিতেক্সবাবুর মেরে।"

ঘুণাপূর্ণ কঠে উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সে দরকার নেই প্রকাশ, আমি আমার ছেলেকে কাছে ফিরে পাওয়ার জন্তে কারও সাহায্য চাই নে ।"

প্রকাশ বলিল, "আপনি বীথিকে বেমন ভাবছেন জ্যোঠামশাই, সে বাস্তবিক তেমন নর। বীথি তার দাদা-মশাইরের কাছে থাকে, এঁদের সদে তার কোন সম্পর্ক নেই। আপনি বীথিকে চেনেন নি জ্যোঠামশাই, একবার তাকে দেখলে আপনি আর কখনও ভূলতে পারবেন না। ভারি সরল মন তার। ঠিক জলে ধোওয়া বুঁই ফুলটীর মতই সে নির্ম্মল, দেবতার নির্ম্মাল্যের মত পবিত্র। আপনি বলুন বা নাই বলুন, আমি বীথিকে এ খবর দিতে চললুম, তাকে দিরেই আমি সত্যর খবর আনাব।"

বীধিকে প্রকাশই ধবর দিরাছিল—তাহার ঠাকুরদা আসিরাছেন, তিনি সত্যকে ফিরাইরা লইতে চান। বীধিকে এই উপকারটী করিতেই হইবে, নহিলে চলিবে না।

বীধি বলিরা গিরাছিল, বৈকালে সে সত্যর ধবর প্রকাশকে দিবে; প্রকাশ সেই কথা অন্ত্র্সারে বৈকাল হুইতেই বীধির সহিত দেখা করিতে আসিল।

বীথি ভাবিতেছিল এ সংবাদটা লে কেমন করিয়া প্রকাশকে দিবে; সে চুপ করিয়া খোলা ছাদের ধারে রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া আরক্তিম পাঁচমাকাশের পানে ভাকাইয়া কেবল সেই ভাবনাই করিতেছিল—লত্য যে এক ঘন্টার অঞ্চও আদিল না এই নিদাক্ষণ কথাটা লে বলিবে কি করিয়া?

দাসী আসিয়া সংবাদ দিল—"কাল সকালে যে বাব্টি দেখা করতে এসেছিলেন, তিনি আবার এসেছেন।"

বীধি নাশিরা আসিল। স্থবিনয় বাবু তথন বাড়ী ছিলেন না, প্রকাশ একা বৈঠকখানার বসিরা ছিল।

় বীথি বৈঠকথানার প্রবেশ করিয়া নমস্বার করিল, বিষয়মূখে বলিল, "এই বে আপনি এসেছেন কাকা, আমি আপন্যার আদেশ পালন করতে কাল রাজ্রে কাকার কাছে গিরেছিলুম।"

ব্যগ্ৰক্ঠে প্ৰকাশ বলিল, "কি হলো, সভ্য কি বললে ?" বীথি একথানা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া বশিল, "তিনি আসবেন না।"

প্रकाम विनन, "कि तक्य ?"

বীথি একটা নিঃখাস কেলিয়া বলিল, "তিনি বললেন ——আমার আশা ছেড়ে দাও, আমি মসুযুত্ব হারিরেছি।"

প্রকাশ ভ্রমণ ভ্রমণ বিলল, "তার বুড়ো বাণের কথা বলেছিলে ?"

वीषि वनिन, "वरनिष्न्य ?"

প্রকাশ বলিল, "তার স্ত্রীর কথা—"

বীথি বলিল, "কাকিমার ভার আমার ওপর দিয়ে বাচ্ছেন।"

প্রকাশ বিশ্বিতকঠে বলিল, "তোমার ওপরে— ?" বাথি বলিল, "হাা, আমার ওপরে।"

প্রকাশ মুধ ফিরাইরা বলিল, "পাগলের পাগলামী। তার নিজের রোধটাই বজার রইল, উচ্চাকজ্জার প্রোতে তার বুড়ো বাপ, স্ত্রী, বোন সব ভেসে গেল।"

বীথি বলিল, "কাল কাকার বিষে হবে কাকা।"

প্রকাশ অসম্ভব রকম চমকাইরা বিবর্ণ হইরা গেল,— "আবার বিরে ? তার স্ত্রী আছে জেনে শুনেও—"

वीथि धौत्रकर्छ विनन, "त्किष्ठ छ। स्नात्न ना काका। আমার বাপ মা চারদিক দেখে শুনে তবে কাজে হাত এতে কাকারই শুধু দোষ দেখেন না, আমার বাবাই এতে সম্পূর্ণ দোষী। কাকার হাদরে এই উচ্চাকাজ্ঞার বীজ রোপণ করেছেন তিনিই; সেই বীজে জলসিঞ্চন করে বুকে পরিণত করেছেনও তিনি। কাকা সত্যিই বড় হতভাগা, আমি কাকার বুকের বাণা বুঝেছি। কাকা এমন জায়গায় আছেন, যেখান হতে উদ্ধার পেতে হলে আত্মহত্যা করা ছাড়া আর উপার নেই! ভক্র-সস্তান মরবে তবু আত্মসন্মান বিসর্ভান দিতে পারে না। এখন তার বিরের ঠিক হরেছে, জাহাজের টিকিট নেওরা হয়েছে; যে যেথানে আছে স্বাই জানে এই মাসের শেষ তারিখে তিনি বিশাত যাত্রা করবেন। এখন যদি প্রকাশ হয় তিনি বিবাহিত, তাঁর স্ত্রী এখনও বর্ত্তমান, তা হলে राष्ट्री कि ब्रक्म इरव विरवहना करत्र (प्रथून। लास्क्रित्र কাছে তিনি আর মুধ দেখাতে পারবেন কি ?"

প্রকাশ একটু নীরব থাকিয়া বলিল, "তুমি ওধু ভোমার

কাকার দিকটাই দেখছো বীপি। তোমার ঠাকুরদার কথা আমি ধরছি নে, বুড়ো মাহ্ব,—ছেলের এ অবহেলা, এ জাবাত তিনি সইতে পারবেন না; বেশ বুঝতে পারছি তিনি আর বেশী দিন বাঁচবেন না। কিন্তু তার সেই হর্ডাগিনী স্ত্রী,—তুমি তার ভার নিলেও—তার জীবনটা কিরকম ব্যর্থ করে দেওরা হল, সেটা একবার ভেবে দেখেছ কি !"

তেমনি শাস্তকণ্ঠে বীধি বলিল, "ভেবে দেখেছি কাকা।
কিন্তু সাধনী ল্লী কি স্বামীকে সকল রকম অপমান হতে
বাঁচাৰার জন্তে এই ত্যাগটা স্বীকার করতে পার্বেন
না ? আমার মনে হচ্ছে, সব কথা শুনলে তিনি
নিশ্চয়ই ব্যবেন, এই ত্যাগটুকু মেনে নেবেন।
অবশ্র চিরকালের জন্তে আমি বলছি নে, কাকা বিলেত
হতে ফিরে এলে আমিই একটা গোল করে দেব।
এর ফলে তিনি আবার তাঁর স্থান প্রাপ্ত হবেন। ইলাদি
সে রকম স্বার্থপর মেরে নয়। তার মন বড় উদার। শিক্ষা
তার মনকে সম্কৃতিত করে নি। সব কথা যথন সে শুনবে—
জেনো, নিশ্চয়ই সে ক্ষমা করবে,—অর্জেক যায়গা সে ছেড়ে
দেবে। আপনি এই কথাটা তাঁকে ব্রিল্মে বলতে পারবেন
না কাকা ?"

প্রকাশ বলিল, "কেমন করে বলব মা, আমি তাঁর সঙ্গে কোন দিনই কথা বলি নি। আজ এই নিদাঙ্গণ কথাটা বে 'আমাকেই বলতে হবে, তা আমি পারব না বীখি। সত্য তোমার ওপরে ভার দিয়েছে,—তোমার কর্ত্তব্য তুমি বে রক্ষেই পার পালন কোরো,—আমার রেহাই দাও।"

বীথি একটু ভাবিয়া বলিল, "বেশ কাকা, আমিই কাকি-মাকে সব কথা পত্তে লিখে জানাব। ঠাকুরদা এখন ছ'দিন এখানে থাকবেন কি কাকা ?"

প্রকাশ মলিন হাসিরা বলিল, "আর কিসের জন্ত থাকবেন মা ? যে জন্তে এসেছিলেন তার কিছুই হ'ল না, সম্ভব আৰু রাত্রেই তিনি চলে যাবেন।"

বীথি ব্যস্তভাবে বলিল, "আজ রাত্রেই যাবেন ? আমাদের বাড়ীতে একবার আসবেন না ?"

প্রকাশ শুধু মাথা নাড়িল।

ব্যথিত কঠে বাথি বলিল, "বুঝেছি, একা বাবার জন্তে আমরা সকলেই তার কাছে অপরাধী হরেছি। সেই লভে

তিনি আমাদের মুখ পর্যান্ত দেখতে চান না। কাকা, আনি তাঁর সঙ্গে দেখা করব, আমায় নিয়ে যাবেন কি ?"

প্রকাশ বিশ্বিত হইরা বীথির পানে তাকাইল,— "কোথার ?"

"আমি একবার ঠাকুরদাকে দেখব। কথনও তাঁকে দেখি নি; পরের মুখে তাঁর বেটুকু পরিচর পেরেছি, তাতে আমার অন্তর তৃপ্ত হয় নি, জানার ইচ্ছা আরও বেড়ে উঠেছে। তাই আমি তাঁকে দেখতে চাই। এখানে—আমার দরজার এবে তিনি ফিরে যাবেন, দেখার প্রবল বাসনা থাকতেও আমি তাঁকে দেখতে পাব না, তাও কি হয় কাকা? চলুন, আমি আপনার সচ্চে যাব, আমার গাড়ী আনতে বলে দেই।"

সে খণ্টা বাজাইতেই ভৃত্য আসিয়া দাঁড়াইল। বীৰি তাহাকে গাড়ীর কথা বলিয়া দিল।

প্রকাশকে একটু বদিতে বলিরা দে দিদিমার **অনুমতি** লইবার জন্ত বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

সে ঠাকুরদার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছে শুনিরা সরলা খুব খুসি হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "পারিস তে বুজোকে একেবারে টেনে নিরে আসিস্ বাঁথি। বলিস,—এ হিন্দু বামনের বাড়ী, আমি নিজে তাঁকে রেঁথে থাওয়াব।"

• বীথি হাসিরা বলিল, "তুমি বামন দিদিমা, আমি কি ?" স্বেহমাথা হাতথানা তাহার মাথার উপর রাখিরা সরলা বলিলেন, "তা হলে তুইও বামনবীথি।"

ঠাকুরদাকে আনিবার চেটা করিবে বিশির্ম বীধি কিরিল। প্রকাশকে সলে লইরা মোটরে উঠিরা পড়িল। মেসের এক কোণে একটা ছোট সঁ ্যাৎসেঁতে অন্ধকার-প্রায় মরে মলিন ভাবে একটা প্রদাপ অলিভেছিল। তাহারি নিকটে একটা মাছরে বসিরা উপেন্ধনাথ তামাক টানিভেছিলেন। দোটানার মাঝখানে পড়িরা মনটা ভারি থারাপ ছিল। ললাটে চিস্তার রেখা করটা স্পষ্টভাবে আগিরাছিল।

বীৰি পিছনে ছিল, সে বারাপ্তার দাঁড়াইল,—প্রকাশ একেবারে ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল।

ব্যগ্র ভাবে মুধ হইতে হুঁকা সরাইরা উপেক্সনাথ বলিলেন "এই যে প্রকাশ, আমি এতক্ষণ ধ'রে ভোমার কথাই ভাবছিলুম।—তুমি এতক্ষণ কোথার ছিলে ? আমার —রাত্রে বে ট্রেণধানা গোপালপুর গিরে পৌছার, সেইধানা ধরিরে দিতে হবে। সন্ধা ইরে গেছে, আর দেরি করলে চলবে না।"

মলিন দীপালোক দরজার উপর দণ্ডারমানা কুশা স্থান্দরীর উপর গিরা পড়িরাছিল। হঠাৎ তঙ্গণীর উপর দৃষ্টি পড়িতেই বৃদ্ধ বিশ্বরে শুদ্ধ হইরা গেলেন।

প্রকাশ দেয়ালের আলোটা ক্ষিপ্রহন্তে আলিয়া দিতেই উজ্জন আলো চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। বীধি ধীরপদে অগ্রসর হইয়া আসিয়া ঠাকুরদার সন্মুথে নতজাম হইয়া বসিয়া,—তিনি সরিয়া যাইবার আগেই তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল। বুদ্ধের বিস্ময়ভরা মুথখানার পানে চাহিয়া প্রকাশ বলিল,—"এই বীধি, আপনার পৌত্রী।"

"আমার পৌত্রী, আমার পৌত্রী—আঁটা, প্রকাশ—"
আত্মহারা বৃদ্ধ হাঁ করিয়া বীধির অনিক্যস্থকর মুখধানার
পানে তাকাইয়া রহিলেন।

বীধি ক্লেকঠে বলিল, "হাঁা দাছ, আমি আপনারই পৌত্রী বীধি।"

উপেক্সনাথ মৃদ্ধ বিশ্বরভরা দৃষ্টি একবার তাহার মাথা হইতে পা পর্যান্ধ বুলাইরা লইলেন। কই, থেমন গুনিরা-ছিলেন এ তো তেমন নর। লিক্ষিতা মেরে বলিতে দেশের লোকে চমকাইরা উঠে, কারণ লিক্ষিতা মেরে বলিতে দেশের লোকে চমকাইরা উঠে, কারণ লিক্ষিতা মেরে বলিতে দেই রূপ রমণীই বুঝাইরা থাকে যাহারা ফ্যাসান-ছরন্ত, থালি পা করিলে সদ্দি ধরে, নোংরামো সহ্ম করিতে পারে না; তাই অলিক্ষিতের সহিত কথা কহিতে ঘুণা বোধ করে। কই, বীথির পারে জুতা নাই, পরণ গাউন নাই, মাথার টুপি নাই, হাতে প্রক নাই। তাঁহার ঘরের মেরের বেমন সাদাসিদা সাক্ষ তিনি দেখিরা আসিতেছেন, যে সাক্ষ দেখিতে তাঁহার চক্ষ্ অভ্যন্ত, তিনি সেই সাক্ষই বীথির গারে দেখিতে পাইলেন।

"ও আলোতে আমি কিছু দেখতে পাচ্ছিনে প্রকাশ, কাছে—আমার চোখের সামনে আলো না ধরলে কিছু দেখতে পাইনে যে। আলোটা সামনে ধর, আমি একটু ভাল করে দেখে নেই।"

প্রকশি একটু হাসিরা একটা বাভি ধরাইরা সন্মুথে দ্বাখিল। ঝীথি এবার হাসিরা ফেলিল, বলিল, "ও রকম করে কি দেখছেন ঠাকুরদা ?" একটা দীর্ঘনিঃখাস কেলিব্লা উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "দেখছি দিদি, তুমি তাদের না আমার।"

চাপা স্থরে বাঁথি বলিল, "আমি কারও নই ঠাকুরদা, আমি আমার নিজের। স্বেছনার আপনার হাতে আপনাকে বিলিয়ে দিয়ে আনন্দপূর্ণ তৃথি লাভ করব বলেই ছুটে এসেছি। তাদের হলে আমার তো এমন ঔৎস্থক্য জেগে উঠত না ঠাকুরদা। বাবার সকল অপরাধের বোঝা আমাদেরও বেন বইতে না হয়, আমি এইটুকুই আপনার কাছে প্রার্থনা করতে এসেছি ঠাকুরদা। মনে করুন, আমি আপনার নাতনি, আপনি আমার ঠাকুরদা। আমার স্নেহের চোথে দেখুন, আপনার ক্মাপূর্ণ ভালবাদা আমায় উপভোগ করতে দিন।"

তাহার কণ্ঠে বেদনা বাব্দিয়া উঠিতেছিল।

এমন পৌত্রী তাঁহার,—তিনি তাহারই ঠাকুরদা। হার রে, এ র্ত্ব এত দিন কোথার ছিল ? অক্ষকার শৃক্ত গৃহ হাহাকার করিতেছে,—সেথানে বাজিয়া উঠে শুধু রোদনের স্কর। সে গৃহ যে হাসিতে ভরিয়া উঠার কথা,—জ্যোৎলার উজ্জ্বল থাকিবার কথা। এ যে তাঁহার পৌত্রী, জোরের জিনিস,—বড় আদরে বুকের মধ্যে টানিয়া লইবার ধন, অবহেলা বা দ্বলা করিয়া দূরে রাথিবার ভিনিস এ তোঁ নয়।

উপেন্দ্রনাথের হুইটা চোথের উগ্র দৃষ্টি কোমলতার ভরিয়া গেল, চোথের কোণে অনেকথানি জল আসিয়া দাঁড়াইল: ক্ষকঠে তিনি বলিলেন, "তাই দেখছি দিদি, তুমি আমারই বটে. ওদের নও। তোমার তোমার দিদিমা যে নিজের বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে আছেন, নিজের শিক্ষা দিরে তোমার অস্তর ভবে দিচ্ছেন, তোমায় ওদের স্বেচ্ছাচারিতার মধ্যে ছেড়ে দেন নি-এতে যে আমি কতদুর ক্বতজ্ঞ তাঁর কাছে, তা বলতে পারি নে। আজ এই মুহু:র্ন্ত আমি যে তৃপ্তিটুকু পর্থচলার মাঝে কুড়িয়ে পেলুম, এমন তৃপ্তি জীবনে কথনও লাভ করিনি। আজ মনে হচ্ছে, আমার মনের ফাঁকগুলি সব ভরে উঠেছে, আমার মনে কোনও ব্যধা নেই ৷ আমার গভীর হঃখে সাম্বনা এটটুকু যে, আমি সব হারিরে আজ তোমার পেলুম,—এ আনন্দ রাখার মত যারগা व्यामात्र त्रहे । वर्ष मार्थ वर्ष व्यामात्र चत्र माकिरविष्ट्रम् पिषि । তথন ভূলেও ভাবি নি—এক নিমেষে একটা বাতাসের ধাক্কার এ খর ভেবে পড়বে। নদীর যে ধারটা ক্রমাগত ধাকার

ভেলেই পড়ছে, তবু সেই থারটা ছই হাতে আঁকড়ে ধরে ছিনুম। এখন অবাক হরে তাকিয়ে দেখছি—বাতাস এল—বর আমার ভেলে পড়েছে, নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আছি, টেউরের তালে পায়ের তলা হতে মাটী খসেই পড়ছে। দিদিমনি, সব যাচেছ, আমার আছড়ে ওপরে তুলে দিয়ে বাচেছ, আমার ভাসিয়ে নিয়ে বেতে পারছে না। এই যাওয়ার মাঝে একটুখানি তবু পেয়েছি, সে বড় শাস্তি। আশীর্কাদ করছি স্থিনী হও। তোমার এই বুড়ো ঠাকুরদার আশীর্কাদ তোমার পথের সকল বাধা সরিয়ে দিয়ে সে পথ সরল স্থগম করে তুলুক।

গভীর ভাবের আবেশে তিনি নীরব হইয়া গেলেন। প্রকাশ এই সময়ে আন্তঃ আল্ডে বিলিন, "সত্য এল না জ্যোঠামণাই।"

উপেক্রনাথ উদাসম্বরে বলিলেন, "দরকার নেই প্রকাশ, আর তার আমায় দরকার নেই। আমার বেদনা অনস্ক, সে কেন বেদনার অংশ নিতে আদবে । এত দিন পথ চেনে নি, তাই আমার কাছে থাকতে হয়েছে তাকে, আমার বেদনার অংশ নিতে হয়েছে। এখন পথ পেয়েছে, স্থের সন্ধানে সে চলেছে,—চলে যাক। আমি কি কিছুই বৃঝি নি বাধা, সব বুঝেছি। প্রথম যখন ভবানীর মুথে এ কথা শুনলুম, মনে হল আমার মাথায় আকাশ ভেলে পড়ল, আমি মৃচ্ছিতের মত মাটতে লুটিয়ে পড়লুম। সে কতক্ষণ— আমি হো হো করে হেদে উঠলুম—কারণ সেই মৃহুর্জে আমার অস্তরে সত্য জ্ঞান জেগে উঠল। সে আমার চোথ ফুটিয়ে দিলে। সে জানালে—এ জগতে কে কার । আমি নিজেই তো আমার নই, নিজেকেই নিজে যখন বিশ্বাস করতে পারি নে. তথন আর বিশ্বাস করব কাকে । মনে হল—

কা তব কান্তা, কন্তে পুত্র: সংসারোহয়মতীব বিচিত্র:।

নিজের মনকে নিজে প্রবোধ দিতে পারলুম, পাগলী মেরেটাকে সান্ধনা দিতে পারলুম না। বউমার মলিন মুখথানা চোথের সামনে ভেদে উঠল,—আমি আর থাকতে পারলুম না, মনে হল—যদি ফিরাতে পারি। আমার জন্তে নয়—ছভাগিনী বউমার জন্তে আমি ছুটে এসেছিলুম। ধ্ব সমাদর লাভ করেছি প্রকাশ, সকালেই আমি সকল আশা ছেড়ে দিরেছি। ভূমি আমার না জানিরে আবার তাকে

ফিরাতে গিরাছিলে, ছিঃ, কাজটা তোমার উচিত হর নি। বাপের মাথা ছেলের কাছে একেবারে নত হয়ে পড়ল,— আমার সম্মান কতটা নই হয়ে গেল, তা এখনও ব্রতে পারছ না।"

প্রকাশ অবনতমূবে দাঁড়াইয়া রহিল,—বীথির বৃক চিরিয়া একটা দীর্ঘনিঃখাস পড়িল। হায় রে উচ্চাকাজ্ফা, সভ্য কি মানুষ! এমন বাপের বৃক্তে সে ব্যথা দিল গ

"ঠাকুর দা—"

উপেক্সনাথ নিজের ব্যথার মৃত্যান হইরা পড়িরাছিলেন; আর্ক্রতে বলিলেন, "কেন দিদি ?"

বীথি ঠাকুরদার শীর্ণ হাতথানা নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া অন্থনয়ের স্থরে বলিল, "আমাদের বাড়ী কি একবার যাবেন না ঠাক্রদা? দিদিমা আপনাকে একটীবার নিয়ে যাওয়ার জন্তে আমাকে অনেক করে বলে দিয়েছেন।"

উপেক্রনাথ বলিলেন, "তোমার দিদিমাকে বলো দিদি, তাঁর অন্থরোধ আমি রাথতে পারলুম না; এ জক্তে যেন তিনি আমার ক্ষমা করেন। তাঁর দয়ার কথা আমি জীবনে কথনও ভুলতে পারব না। তাঁর দয়াতেই আজ আমি তোমার দেখা পেরেছি। এই পাওয়ার স্থৃতি আমার মনে স্থামরণ কাল জেগে থাকবে। যারা আমার ঘরে ছিল তারা বাইরে গেল, কোথার ছড়িয়ে পড়ল, কিন্তু তুমি দিদি বাইরে থেকে আপনাকে শুটিয়ে এনে আমার বুকের মধ্যে নিজেকে বন্দিনী করলে। দিদি, তোমার দিদিমাকে বলো, বাড়ীতে অল্লবয়য়া ছটি মেয়ে রেখে এলেছি, তাদের দেখতে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। আমি মরে গেলে তাদের অদৃষ্টে যা ঘটবার তাই ঘটবে, যতক্ষণ বেঁচে আছি তাদের জন্তে আমার ভূতের বেগার খাটতেই হবে। তাদের রেখে কোথাও গিয়ে একটা দিন থাকবার যো আমার নেই। আঃ, জীবনের এই শেষকালটার এই ক্ষোরাল ঘাড়ে—"

তাঁহার মুথ দিয়া আর কথা বাহির হইল না।

বীথি তাহার মুথের উপর ছটি চোথের কাতর দৃষ্টি মেলিয়া রাখিল। সে কি বলিবে তাহা ভাবিয়া পাইতেছিল না।

প্রকাশ বলিল, "আজই যান যদি—তবে এথনই রওনা হওয়া দরকার।" সম্ভন্ত হইয়া উঠিয়া উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সময় হয়েছে ? তবে দিদি—"

"क्न मामा ?"

উপেক্সনাথ বলিলেন, "আমার বে এখনই যেতে হবে ! তোমার পেরেও তো বেশীক্ষণ রাখতে পারলুম না, বড় শীগগিরই ছেড়ে দিতে হলো। আর বে তোমার আমার দেখা হবে সে আশা নেই, হতভাগা ঠাকুরদার কথা মনে করো।"

্বীথি বলিল, "আপনি আর আসবেন না ?"
হাসিরা উপেক্সনাথ বলিলেন, "আর না দিদি,—আর
আসব না। যে কাজের জন্তে আসা তা মিটে গেছে।"

দীর্ঘনিঃখাস ফেলিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা মাথার লইয়া বীথি উঠিয়া দাঁড়াইল,—"হেঁটেই প্রেসনে যাবেন ঠাকুরদা ?"

উপেক্সনাথ বলিলেন, "তা বই কি দিদি? আমরা এত বুড়ো হলেও বেশ ইটিতে পারি। এটা ছোটবেলা হতে অভ্যাদের ফল কি না। ইটিতে আমার ভাল লাগে, গাড়ীর মধ্যে বেন হাঁপিরে উঠতে হয়।" विषात्र महेत्रा वीश्व वाहित्र हहेग।

প্রকাশের পানে চাহিরা বিবাদপূর্ণ কর্ছে উপেক্সনাথ বলিলেন, "বাওরার বেলার আমার এ মারার পুতৃল কোথা হতে এনে দিলে প্রকাশ ? যারা আছে ভাদের ক্সন্তেই এখন আমি পাগল, একে আবার আনলে কেন ? আমার মনে আবার একটা বেদনার ছাপ দিতে, নতুন একটা হঃখপূর্ণ স্থথের আখাদ দিতে কেন একে আনলে প্রকাশ ? আমার মনে এই কথাটীই জাগছে—এমন নাতনী থাকতে আমি আজ তার স্নেহ হতে বঞ্চিত। আমার মত স্থথের সংসার তো কারও নেই প্রকাশ, আমার ছই ছেলে, ছই প্রব্যু, আমার নাতি নাতিনী—সব আছে—তবু আজ আমার কেউ নেই, সব থাকতে আমি সর্ব্বস্থারা। এই গভীর অন্ধলারের মধ্যে ক্ষণিক বিজলী প্রকাশ করে এ অন্ধলারের গাছত বেশী করে তুলতে একে কেন আমার কাছে আনলে প্রকাশ ?"

তাঁহার কোটর-প্রবিষ্ট চোথ দিয়া ছই বিন্দু অঞা ঝরিয়া পড়িল। (ক্রমশঃ)

# উৎকল-অভিযান ও খুর্দা-বিদ্রোহ শ্রীহরিচরণ বস্থ

(२)

খুৰ্দা-বিদ্ৰোহ

উড়িব্যা প্রদেশে অনেকগুলি কৃত ও বৃহৎ রাজ্য আছে।
তন্মধ্যে আরতনে ও প্রাধান্তে পূর্দা রাজ্যই সর্বশ্রেষ্ঠ। পূর্দা
হইতে পূরী পর্যন্ত ভূতাগ ও তাহার চতুর্দ্দিকস্থ কতকগুলি
জমিদারী লইরা এই হিন্দু-রাজ্য গঠিত হইরাছে। মুসলমানগণ
কর্ত্বক উড়িব্যা বিজিত হইলেও পূর্দার হিন্দু-রাজন্বের লোপ
হর নাই। এই পূর্দার রাজগণ প্রবল প্রতাপান্তিত গজপতিবংশের বংশধর বলিরা লোকে ইহাদিগকে অত্যক্ত ভক্তি ও
সন্মান করিরা থাকে। এই গজপতি-বংশ উড়িব্যার সকল
রাজাদের অপেকা শ্রেষ্ঠ এবং ইহারা বংশাস্কর্জনে পূরীর
শ্রুণারাও দেবের মন্দির সন্মার্জন ও তাহার অধ্যক্ষতা করিরা
থাকেন। এই হেতু ইহাদের মর্যাদাও অনেক অধিক।
পুরীর বর্ত্তমান রাজা,—পুরীর জগরাণ দেব অপেকা বাহার

অধিক সন্মান, বাঁহাকে উড়িরাবাদীগণ "চলব্তি বিষ্ণু" বলিয়া জ্ঞান করে,—তিনি সেই খুদ্দা রাজ্যের বংশধর।

পূর্ব্বেই উদ্লিখিত হুইরাছে যে, ১৫৭৪ খুঃ আঃ মোগলগণ পাঠানদিগকে পরাস্ত করিরা উড়িব্যার রাজা হুইলে, মোগল সমাট আক্রর এই উড়িব্যা প্রদেশ বন্দোবস্ত জক্স তাঁহার সেনাপতি রাজা জরসিংহ ও রাজা টোডর মলকে উড়িব্যার প্রেরণ করেন। তাঁহারা ১৫৮০ খুঃ আঃ এখানে আসিরা উড়িব্যার বন্দোবস্ত করেন। সেই সমর তাঁহারা উড়িব্যার রাজ্যচাত হিন্দু রাজ-পরিবারের ছরবস্থার বিষর অবগত হুইরা তাঁহাদের সন্মান ও মর্য্যাদাস্থারা জীবন-যাপনের ব্যবস্থা করা ধর্মাকত ও ক্লারাস্থ্যোদিত মনে করেন। তথন তাঁহারা পরাজিত ও নিহত রাজা মুকুন্দ দেবের পুত্র রামচক্র

দেবকে আনম্বন করিয়া খুদা মহল ও তাহার চতুদ্দিকস্থ সমুদ্র পর্যান্ত বিল্পত লিখি, রহং, সেরাই ও চৌবিশ কুড—এই চারি পরগণার অমিদারী প্রদান করেন; এবং তাঁহাকে উড়িয্যার মহারাদ্ধ ও খুদার অমিদার বলিয়া অভিহিত করেন। ( > )

খুদার রাজগণ নির্কিবাদে মোগল-বাদশাহ-প্রদন্ত এই জমিদারী ১৭৬১ খৃঃ জঃ পর্যন্ত ভোগ করিয়া আদিতেছিলেন। এই সময় বীরসিংহ দেব খুদার রাজা ছিলেন। ১৭৪৮ খৃঃ জঃ মারহাট্টাগণ উড়িয়া। প্রদেশ অধিকার করেন, এবং ১৭৬১ খৃঃ জঃ মারহাট্টা স্থবেদার শিউভট সাণ্ডিয়া উক্ত চারি পরগণা খুদা তালুক হইতে বিচ্ছিয় করিয়া নিজ অধিকারভুক্ত করিয়া লন; কিন্তু খুদা তালুক ১৮০৪ খৃঃ জঃ পর্যান্ত রাজার অধিকারে থাকে। (২)

বারসিংহ দেবের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র দিতীয় দিব্যসিংহ দেব খুর্দার রাজা হন। ১৭৯৮ খুঃ অঃ দিব্যসিংহ দেবের মৃত্যুর পর তৎপুত্র দিতীয় মুকুন্দ দেব উড়িষ্যার ও খুঁদার রাজা হন। ইহাঁরই রাজ্ত্বকালে অর্থাৎ ১৮০০ খুঃ অঃ ইংরাজ-রাজ উড়িষ্যার অধিকার প্রাপ্ত হন। এই সময় মুকুন্দ দেব মনে ক্রিয়াছিলেন যে, ইংরাজ্বরাজ তাঁহার প্রতি ক্রায়-বিচার করিয়া উপরিউক্ত চারি পরগণ। তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিবেন। এই আশার আশাঘিত হইরা, তিনি, সেনাপতি হারকোর্ট সাহেব কটকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, তাঁহার শরণাপন্ন হন এবং উব্ধ চারি পরগণ। পুন:-প্রাপ্তির প্রস্তাব করেন। কিন্ত কমিশনরগণ রাজার এই প্রস্তাবে সম্বত হন নাই। তাঁহারা वर्णन (य, देश्त्राक-त्राक मात्रशिक्षात्र ख्नाचिकिक रहेश्र উৎকল প্রদেশের অধিকার প্রাপ্ত হইশ্বাছেন। যাহা मात्रहाद्वीरतत्र हिल, हेश्त्राक्रांत्रख छाहाहे थाकित्त, हेशत কোনক্রপ পরিবর্জন করিতে কমিশনরগণ প্রস্তুত নহেন। কমিশনরদের এই উক্তি রাজার প্রীতিকর না হইলেও তিনি প্রকাঙ্গে উহাতে দশ্বতি প্রদান করিয়াছিলেন ; কিন্তু অস্তরে ইংরাজদের বিরুদ্ধে বিবেষ-ভাব পোষণ করিতে লাগিলেন; এবং কি উপারে ইহার প্রতিশোধ লইবেন তাহার স্থযোগ অমুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। ষথন তিনি দেখিলেন যে, যুদ্ধার্থ আগত সমস্ত ইংরাজ সৈত্ত মাজাজে পুনঃ প্রেরিত হইরাছে,

১৮০৪ খ্র: অ: জুলাই মালে রাজা একজন গোমস্তাকে মোগলবন্দার অন্তর্গত বাটগ্রামের রাজস্ব আদার জন্ত প্রেরণ করিলেন। এই গ্রাম রাজার অধিকারভুক্ত নহে জানির। গ্রামবাসীগণ উক্ত গোমস্তাকে গ্রাম হইতে বহিষ্কৃত করিবা ক্ষিশনরগণও রাজার এই কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া, ভবিষ্যতে থাহাতে এরূপ আর না হয়, তজ্জ্ঞ সতর্ক করিয়া রাজাকে এক পত্র প্রেরণ করেন। কিছু রাজা ইহা গ্রাহ্থ না করিয়া পুনরায় অক্টোবর মাসে একদল পাইক বরকলাব্দকে পিপ্লীতে প্রেরণ করেন। ইহারা পিপ্লী ও তাহার নিকটবন্তী গ্রাম সকল দুঠন ও গবাদি পশু স্কল ধত করিয়া লইয়া যায়। এই সংবাদ অবগত হইয়া কটক হইতে একদল দৈও খুদায় প্রেরিত হয়। এই দৈনিক দল পিপ্লা হইতে রাজার পাইকদিগকে দুরীভূত করিয়া দিলে, তাহার। খুর্দার মুর্গে আশ্রম গ্রহণ করে। এই মুর্গ খুর্দা উপত্যকার পুর্বাংশে পাহাড়ের তলদেশে অবস্থিত। এই তুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও বিজ্ঞমান আছে। ইংরাজ-দৈক আসিয়া এই হুর্গ অবরোধ করে, এবং তিন সপ্তাহ পরে তাহা অধিকার করিয়া লয়। রাজা কয়েকজন অফুচর সহ भनावन करतन। किंख-करबक पिन भरत आधा-ममर्भण कतिरण, তাঁহাকে ১৮০৪ খঃ অঃ ৪ নবেম্বর কটক হর্গে অবঞ্জ করিয়া রাখা হয়, এবং তাঁহার হুর্গ ভগ্ন করিয়া দেওয়া হয়। তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি বাজেরাপ্ত করিয়া মেজর ফ্লেচরকে পুর্দ্ধা প্রদেশ বন্দোবস্ত জন্ত প্রেরণ করা হয়। অর দিন পরে রাজাকেও মক্তি প্রদান করা হয়।

মারহাট্টাদের রাজত্বকালে উদ্বিয়ার রাজগণ সামান্ত
মাত্র রাজত্ব প্রদান করিয়া আপন আপন দেশে স্বাধীন ভাবে
রাজত্ব করিতেন। উদ্বিয়ার ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে,
থুর্দ্ধার রাজা কেবল মাত্র পনর হাজার টাকা রাজত্ব প্রদান
করিতেন। (৩) ইংরাজ গবর্ণমেন্ট এই রাজত্ব এক লক্ষ
টাকা ধার্য্য করেন, এবং পরবর্ত্তী বন্দোবত্তে উহা বৃদ্ধি করিয়া
১,৩৮,০০০ টাকা ধার্য্য হয়। (৪) রাজা উহা প্রদান
করিতে অসমত হন। পরিশেষে রাজা ৩০,০০০ টাকা

তথন তিনি প্রকাণ্ডে ইংরাজদের বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রবত্ত হইলেন।

<sup>(1)</sup> Vide Toynbee's Account of Orissa.

<sup>(2)</sup> Toynbee's Account of Orissa.

<sup>(</sup>v) Toynbee's Account of Orissa.

<sup>(8)</sup> Toynbee's Account of Orissa.

দিতে সম্মত হইলেও, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট উহা গ্রহণ না করিয়া, তাঁহাদিগের বংশামুগত কৌলিক কার্য্য জগল্লাথ দেবের মন্দির সমার্ক্তন ও মন্দিরের তত্বাবধান জন্ম পরীতে বাস করিবার অমুমতি দিয়া তথার তাঁহাকে পাঠাইয়া দেন; এবং তাঁহার ব্যর নির্বাহের জন্ম খুদ্দা ষ্টেট হইতে মাসিক ২৫০০ ু বৃত্তি নির্দ্ধারিত হয়।

খুর্দার রাজস্ব আদার জন্ত ইংরাজ অফিসারগণ বেরপ উৎপীড়ন ও অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহাতে দেশ নিঃম্ব এবং বহু প্রজা সর্ব্বান্ত ও আপন আপন পৈতৃক বাসভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল। ইহার ফলে দেশময় অশান্তি ও বিষেষ-চিক্ত পরিলক্ষিত হইতে লাগিল এবং ক্রেমে বিজ্ঞোহ-বিক্তিও প্রধূমিত হইয়া উঠিল। ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ বলেন বে, উড়িয়্মা অধিকার করিয়া গবর্গমেন্ট অনেক বালালী আম্লা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহাদের অত্যাচার এবং প্রবঞ্চনা পূর্বাক উড়িয়াদের জমিদারী ধরিদ ও লুঠনই খুর্দ্দা বিজ্ঞোহের প্রধান কারণ। ফল কথা—এই সময় কটকে বালালীদের প্রাধান্ত থাকায়, এবং তাহারা নালামে উড়িয়াদের জমিদারী সমস্ত থারদ করায়, উড়িয়াবাসীদের অত্যন্ত হিংসা হয়, ইহা সত্য। কিন্তু সেই হেতৃ বালালী-প্রাধান্ত বা তাহাদের ঘারা জমিদারী থারদ বে বিজ্ঞোহের কারণ, ইহা কথনই বলা যায় না।

ধুদায় এক শ্রেণীর লোক ছিল, এবং এখনও অনেক আছে. ইহারা "পাইক" নামে খ্যাত। লাঠি, তরবারি, তীর-ধরুক ও বর্ধা লইয়া যুদ্ধে ইহারা সিদ্ধহন্ত। হর্ম পার্ব্বতীয় প্রদেশে ইহারা অকের। ইহারা রাজার নিকট হইতে বিনা করে জমি প্রাপ্ত হইত, এবং তাহাই নিজ হত্তে চাষ আবাদ করিয়া পরিবারের ভরণপোষণ নির্বাহ করিত। এই সমস্ত জমিকে চাক্রান জমি বলিত। ইহারা রাজার নিকট হইতে কোন বেতন পাইত না; কিন্তু আবশ্রক হইলে যুদ্ধ করিতে বাধা থাকিত। এই সমন্ত পাইকের সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ ছিল। ফ্লেচর সাহেব বন্দোবস্তের সময় এই সমস্ত জমি বাজেয়াপ্ত করিয়া লইলেন। তথন আর ইহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের কোন উপার রহিল না। স্থতরাং ইহারা ইংরাজ অফিসারদের এই অত্যাচার জন্ত বিজ্ঞোহী হইরা উঠিল এবং একজন উপযুক্ত দলপতির অহুসন্ধান করিতে লাগিল।

এই সময়ে জগছৰু নামক একজন প্ৰবৰ প্ৰতাপশাৰী লোকের অভাদর হয়। ইহার সম্পূর্ণ নাম-জগৰ্দ্ধ বিস্থাধর মহাপাত ভবন বীর রাম। ইনি বিলক্ষণ বলিষ্ঠ ছিলেন ও ইংগর দেহের গঠন অতি প্রন্দর ছিল। (৫) ইনি খুদ। রাজের সেনা-পতি ও বক্সা (Paymaster) ছিলেন। এই কার্য্য ইংাদের বংশগত ছিল। বেতন ও জারগার ব্যতীত কেলা-বোরং নামক বৃহৎ জমিদারী তাঁহারা বংশ-পরম্পরায় ভোগ করিয়া আদিতেছিলেন। যথন ইংরাজগণ উড়িয়া অধিকার করেন, তখন এই জমিদারী জগবদ্ধর দখলে ছিল। সেনা-পতি হারকোর্ট যুদ্ধ জন্ন করিয়া কটকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, জগদ্ধ উট্যার শ্রণাপর হন, এবং এক বৎস্বের জ্ঞ क्ट्राद्वादश वत्सावस कविश्र नन। ইহার পরে তিন বংসরের জন্ম পুনরার উহা জগবদ্ধর সহিত বন্দোবস্ত হয়। এই সময় कृष्ण्डल निःह काल्क्डेरतत रम्अमन हिल्लन। ইনিই সাধারণের নিকট লালাবাবু নামে পরিচিত। কৃষ্ণচন্ত্র সিংহ ১৮০৫ খু: অ: পদত্যাগ করিয়া কটকেই বাস করিতেছিলেন। ইহার ভাতা গৌরহরি সিংহ গবর্ণমেণ্টের थान महत्वत्र छश्नीनमात्र ছिल्नन । शुःखरे वना रहेशाह्र, মারহাট্টা স্থবেদার খুদা হইতে ৪টা পরগণা বিচ্ছির করিয়া নিজ দখলে রাখিয়াছিলেন। গ্রবর্থেন্ট এই চারিটী পরগণা কোন অর্থশালী লোকের সহিত বন্দোবস্ত করিতে हेळ्ळूक २३८म, क्रुक्षाऽस निःह উहात्र मशा हहेटा जिन्ही পরগণা নিজ নামে বন্দোবস্ত করিরা লন ; এবং চতুর্থ রোহং পরগণা লক্ষণ নারায়ণের বেনামীতে বন্দোবত হয়। (৬)

এই রোহং পরগণার সংলগ্ন কেলা রোরং অবস্থিত।
ক্রম্মচন্দ্র সিংহরে পারামর্শ মত জগছজু কেলা রোরংএর
রাজস্ব তহশীলদার গৌরহরি সিংহকে দিতেন। গৌরহরি
উহা "রোহং পরগণা ওগররহ" বলিরা কালেক্টরীতে
দাখিল করিতে লাগিলেন। ইহার করেক বৎসর পরে
এক সনের রাজস্ব বাকা রাখার রোহং পরগণা নীলাম হয়,
এবং ক্রম্মচন্দ্র সিংহ উহা খরিদ করিরা লন। ওগররহ
লেখা থাকা হেতু কেলা রোরংও ঐ সঙ্গে নীলাম হয়;

<sup>(</sup>e) এরপ প্রবাদ বে, পুর্দার এক প্রাচীন মন্দিরে একথানি প্রস্তুর ছিল। উহা ১০ ফিট শীর্ষ ৫ ফিট প্রস্থ এবং ২॥০ ফিট পুরু। কুপবন্ধ এই প্রস্তুরধানি জনারাসে উদ্বোলন করিতে পারিতেন।

<sup>(6)</sup> Toynbee's Account of Orissa.

যার। ক্লক্ষর সিংহের লোক উহা দখল করিতে আসিলে, কগছত্ব দখল না দিরা নীলাম রদের ক্লপ্ত কমিশনর সাহেবের নিকট আপীল করেন। তদত্তে যদিও উহা প্রবঞ্চনা-মূলে বিক্রীত বলিয়া প্রমাণ হইল, তথাপি গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে দখল না দিরা দেওয়ানী আদালতের আশ্রর গ্রহণ করিতে আদেশ দিলেন। অর্থান্ডাবে, এবং আদালতে অর্থশালী প্রবল কমিদারের বিপক্ষে তাঁহার স্তার ক্লুত্র প্রধার মোকক্ষমা করা ব্যর্থ-প্ররাস মনে করিয়া কগছত্ব উহাতে সম্মত হন নাই। এই ঘটনায় জগছত্ব কপর্ককশৃক্ত হইয়া পড়েন। কয়েক বৎসর চেষ্টা করিয়াও যথন সম্পত্তি উদ্ধার করিতে সমর্থ হইলেন না, তথন অনস্থোপার হইয়া জগছত্ব অপ্তান করেল প্রতিহাসিকগণ বিবেচনা করিয়া থাকেন। (৭)

অতঃপর জগবন্ধ প্রকাঞ্চে বিদ্রোহী হইরা ১৮১৭ খুঃ অ: মার্চ মালে ৩৪মসর হইতে ৪০০ জন অল্লধারী খোন্দ-দিগকে লইরা খুদার প্রবেশ করেন এবং পুলীশ কর্মচারী-দিগকে আক্রমণ করিয়া দুরীভূত করিয়া দেন এবং কালেক্টর সাহেবের আফিস নুঠন করিয়া তাহাতে অধি প্রদান ইছার পরে জগদ্ধ অমুচরগণসহ বানপুরে গমন ক্রিয়া শতাধিক লোক হত্যা করেন; এবং প্রায় ১৫০০० । छाका मूर्कन कतिवा गन। अथान हरेएक िन्का হ্ৰুদে উপস্থিত হইয়া Salt Superintendent অৰ্থাৎ নিষ্কীর দেওয়ান ব্লেচর সাহেবকে আক্রমণ করেন এবং তাঁহার বজবা লুট করিয়া লন। সাহেব পলাইয়া আত্ম-জগৰ্মুর খুদ্৷ আগমন এবং তৎসঙ্গে वानशूत मुक्रेन पर्नन कतिया ममछ थूफा अधारण विद्याह-বহি প্রজ্ঞাণত হইরা উঠে। দলে দলে খুদার অসভ্ত পাইকগণ ও গৃহচ্যুত প্রজাবর্গ আসিয়া জগদজুর দলভূক হইতে আরম্ভ করিল। অচিরে ৪০০০ শোক তাঁহার দলপূর্ণ করিল। এই সকল লোক তরবারি, বর্ধা, তীর-ধ্মুক এবং কেহ কেহ বন্দুক লইয়া জগভন্ন সাহায্য জন্ত প্রস্তুত হইরা আসিরাছিল। পুর্দার যে সমস্ত রাজকর্মচারী ছিলেন, ভাঁহার। পলারন করিরা প্রাণরক্ষা করেন। বিদ্রোহীগণ সমস্ত গৃহে অধি প্রদান করিয়া উহা ভন্মশাৎ

কটকে এই বিজোহের সংবাদ পৌছিবামাত্র এক দল সিপাহা সৈক্ত লইরা Lieut. Priveaux খুদ্দা অভিমুখে এবং অক্ত আর এক দল সৈক্ত লইরা Lieut. Faris লিখা রক্ষার্থ পিপ্লী গমন করেন। >লা এপ্রেল ম্যাঞ্জিট্ট Impey সাহেব Lieut Travis ও ৬০ জন সিপাই লইরা খুদ্দা গমন করেন। ২রা তারিখে তাহারা গালপাড়া উপস্থিত হইলে এক দল বিজোহী সৈক্ত তাহাদের গতিরোধ করে। মাজিট্টেট্ট সাহেব যুদ্ধে পরাস্ত হইরা কটকে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হন।

Lieut. Priveaux যথন দৈল্লসহ ধুদা অভিমুখে গমন করিতেছিলেন, তথন তিনি সংবাদ পান যে, বিদ্রোহীগণ পঞ্চপড়ের রাণী মৃক্তকেশী দেবীর গৃহ সুঠন ও তাঁহার দেওয়ানকে ধৃত করিয়া ৫০০০ লোক সহ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইতেছে। এই সময়ে তিনি আরও কানিতে পারেন, Cap. Wallington কতক দৈন্ত লইয়া পুরীর দিকে অগ্রসর হইয়াছেন এবং Lieut. Faris তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্ম আদিষ্ট হইয়াছেন। এই আদেশ পাইয়া Faris জন অমুচর সহ গাঙ্গপাড়ার নিকটবর্ত্তী গ্রামে আহার্য্য সংগ্ৰহ জন্তু গমন করেন। কিন্তু জগৰ্মুর লোক উহা অবগত হইয়া উহাদিগকে আক্রমণ করিয়া দ্রীভূত করিয়া দেয়। এই থপ্তমুদ্ধে Faris ও তাঁহার অধীনস্থ একজন দেশীর স্থবাদার হত হইলে, অবশিষ্ঠ লোক পলায়ন করিয়া Priveauxএর দলে মিলিত হয়। অবশেষে যুদ্ধে পরান্ত হইয়া সমস্ত আসবাব-পত্র বিদ্রোহীদের হত্তে প্রদান করিয়া পিপ্লী হইন্না উহারা কটকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইন্নাছিল। মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব দিতীরবার উহাদিগকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিলে, জগবদ্ধর লোক এবারেও উহাদিগকে পরাভূত कत्रिश्रा (एव ।

ছই ত্ইবার এইরূপ জয়লাভ করিয়া জগবন্ধর , অত্যব সাহদ বাড়িয়া যায়। তথন তিনি বছদংখ্যক বিস্লোহী দৈয়া সলে লইয়া ১২ এপ্রেল লোকনাথ ঘাট দিয়া পুরী প্রবেশ করেন এবং উহা অধিকায় করিয়ালন। এই স্থান রক্ষার জন্ত কেবল

করিয়া দেয়; এবং ধনাগারে যে সমস্ত অর্থ ছিল তাহা
লুঠন করিয়া লয়। তৎপরে একদল বিজ্ঞোহী লিম্বি
অভিমুখে গমন করিয়া তত্ত্ব কর্মচারী চরপপুট নায়ককে
চত্ত্যা করে।

<sup>(1)</sup> Toynbee's Orissa.

মাত্র ৮০ জন সিপাই ছিল। বিজ্ঞোহীদের সংখ্যা ৪ সহত্র। জগদ্বন্ধর লোক সহর লুঠন করির। হুর্গ গৃহ প্রভৃতি সমস্ত ছানে অগ্নি প্রদান করে, এবং কালেক্টর সাহেবের গৃহ ও ধনাগার রক্ষার জন্ত যে সমস্ত সিপাই তথার ছিল, তাহাদিগকে আক্রমণ করে; কিন্তু পরাস্ত হইরা প্রতিগমন করিতে, বাধা হর। অতঃপর সিপাইগণ তথার ধন রক্ষা নিরাপদ নহে জানিরা সমস্ত টাকা শইরা কটকে গমন করে।

এই ঘটনার সমস্ত পুরী প্রদেশেও বিদ্রোহানল প্রজ্ঞানিত হইরা উঠে। যে সমস্ত প্রাচীন অধিবাসী তাহাদের গৈতৃক অধিকার হইতে বিচ্যুত হইরাছিল, তাহারাও সকলে ইংরাজদের বিরুদ্ধে আন্ত্র ধারণ করিল। পুরীর এই বিদ্রোহ আরকাল স্থায়ী হইরাছিল। বিদ্রোহীদের ইচ্ছা ছিল বে, তাহারা তাহাদিগের রাজাকে দলপতি করিয়া ইংরাজদের সহিত বৃদ্ধ করে; কিন্তু রাজা এ প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। ১৩ই এপ্রেল বিদ্রোহাগণ পুনরার পুরীতে প্রবেশ করিলে, ইংরাজ অফিসরগণ পুরী পরিত্যাগ করিয়া কটকে গমন করেন।

Lieut. Lefevre ৯ই এপ্রেল কটক ত্যাগ করিয়া নিরাপদে খুর্দা উপস্থিত হন এবং ১৬ই তারিখে অগ্রসর হইয়া विद्याशीरमत्र व्यथकुरु इहेथानि आम—वास्त्रत्र ७ कमनीवाड़ी, দগ্ধ করিয়া সন্ধ্যার সময় টপংএ উপস্থিত হন। ১৭ই তারিখে তিনি কানীশে পৌছিয়া ফুর্না নদী পার হইয়া নওগ্রামে শিবির স্থাপন করেন। পরদিন তিনি দোবান্দা গ্রামে উপস্থিত হইর। ১০০০ বিদ্রোহীর সন্মুখীন হন। ইহার। বুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করে। Lefevre পরে পুরী অভিমুখে অগ্রসর হন, এবং ১৮ই এপ্রেল বৈকালে তথার উপস্থিত হইরা জানিতে পারিলেন যে, Willingdon এবং সমস্ত ইংরাজ অফিনর পুরী হইতে বিভাড়িত এবং ভাহাদের বাদগৃহগুলি ভশ্বনাৎ হইয়াছে। তিনি দেখিতে পান বে, খুদা রাজ ১৬ খানি পান্ধা সহ প্লায়ন করিতে উন্নত হইয়াছেন। তথনই তিনি তাঁহাকে ধুত করিলেন। এই সমস্ত কারণে তিনি বান-পুরে জগদ্বর অমুসরণ বা কানীসে তাঁহার প্রধান সন্দার ক্বফচন্দ্র বিভাধরকে ধৃত করিবার অস্ত অগ্রসর হইতে পারেন নাই। ইহার পরেই তিনি রাজাকে ধৃত করিয়া কটকে পাঠাই-বার অস্তু গবর্ণর জেনারেলের আদেশ প্রাপ্ত হন। Lefevre ব্লাজাকে লইরা কটক যাত্রা করেন। পথিমধ্যে পিপ্লীতে দ্বাজাকে ইংরাজ হত্ত হইতে মৃক্ত করিবার জন্ত ২০০০

বিদ্রোহী ঐ স্থানে সমবেত হইরা অপেকা করিতেছিল।

Cap. Armstrong আদিরা ভাষাদিগকে দ্রীভূত
করিয়া দেন। ১১ই মে রাজা কটকে পৌছিলেই ভাঁহাকে
ছর্গমধ্যে অবক্লম্ব করিয়া রাখা হয়। এইখানে ১৮১৭ খৃঃ
অঃ ৩০ নবেম্বর ভাঁহার মৃত্যু হইলে, তৎপুত্র হরিক্লফ দেব
রাজা হন। ইহার বয়স তথন ১৩ বৎসর।

খুদা বিজ্ঞোহের সঙ্গে সঙ্গে উড়িয়া প্রদেশের দক্ষিণ ও পূর্ব্ব অঞ্চলের পাইকগণও বিজ্ঞোহী হইরা উঠিল। ভাহারা অস্থরেশ্বর, তিরণ, হরিহরপুর ও গোপ থানা পোড়াইরা দিল। এরপ অমুমান হয় যে, কুঞ্চং এবং কর্ণিকার রাজা গোপনে ইহাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। ১৮১৭ খুঃ আ: ১৩ই দেপ্টেম্বর কটক হইতে Cap. Kenneth, এবং ভিন্ন ভিন্ন দিক হটতে Lieut. Forrester Wood এবং Erskine বিদ্যোহীদের দমন অস্ত্র প্রেরিড হইরাছিলেন। ১৪ই ভারিথ Kenneth নৌগড়ে উপস্থিত হন, কিন্তু বিদ্রোহীগণ তাহার পুর্বেই ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া কুজং চলিয়া গিয়াছিল। তিনি ঐ স্থানে ৩টা হস্তা, কয়েকটা কামান এবং কতকগুলি অন্ত্র প্রাপ্ত ইইয়াছিলেন। ১৯শে তারিখে Kenneth ২০০০ বিদ্যোহীকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া ২টা হস্তা ও ৩টা অখ ধুত করেন। ২রা অক্টোবর কুজংএ রাজা আত্মসমর্পণ করিলে,তাঁহাকে ও তাঁহার তুইজন দলার নারায়ণ পরম শুরু ও বামদেব পট্যশীকে ধুত করিয়া কটকে আনা হয়। বিচারে রাজার ১ বৎসর ও অপর ২ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তর বাদের আদেশ হয়। অক্টোবেরর শেষে কুজংএ বুটিশ আধিপত্য স্থাপিত হয়।

১৮১৭ খঃ অঃ জ্ব মাসে গোপে প্রথম বিজ্ঞাছ হয়।
পাইকগণ কর্ণিকার সন্ধারের অধীনে থানা আক্রমণ করে
এবং পুলীশ কর্ম্মচারীদিগকে দুবীভূত করিয়া দেয়। Cap.
Faithful ৮০ জন লোকসহ গোপে উপস্থিত হন; কিন্তু
বিজ্ঞোহীদিগকে দেখিতে পান নাই।

পুরী ইংরাজগণ কর্ত্ব পুনরধিক্বত হইলেও, থুর্ফা বিদ্রোহীদের অধিকারেই থাকে। মে মানে প্রার ২ হাজার দৈক্ত পিপ্লী ও উহার নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকল আক্রমণ করে। Lt. Travis দক্ষিণ থুর্ফার এবং Lt. Bell উত্তর খুর্ফার আসিরা উহাদিগকে দ্বীভূত করিরা দেন। এই সমর সৃদ্ধি, কুজং এবং খুর্ফার বিজ্ঞাহ শান্তি অভ General Gabriel Martindale প্রেরিত হন। তিনি বিদ্রোহ দমন করিয়া বংসরের শেষভাগে দেশে শান্তি সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। জগদ্ধ এবং অপর করেকজন বিদ্রোহী-দলপতি পলায়ন করিয়া মহানদীর তীরস্থ অরণাসমূল প্রেদেশে বাস করিতেছিল। কিন্তু Lt. Travis ও Bellএর সৈক্ত কর্ত্বক তাড়িত হইয়া ইহারা মোনপুরে গমন করে। এইখানে শুমসরের ধোনা অধিবাসীগণ সাদরে ইহাদিগকে আশ্রম প্রেদান করিয়াছিল। ইংরাজরাজ ১৮১৯ খৃঃ অঃ খোষণ পত্র ছারা সকলকে অভর প্রদান করিলে, বিদ্রোহীগণ প্রভ্যাগমন করিয়া আপন আপন দেশে বাস করিতে আরম্ভ করিল। ১৮২৬ খৃঃ অঃ জগদদ্ধ আত্মসমর্পণ করেন। ইংরাজ গবর্থমেণ্ট তাঁহাকে পেন্সন দিয়া কটকে বাস করিবার অমুমতি দেন। এইরূপে সমস্ভ প্রদেশের বিজ্যোহ নির্বাপিত হইয়া দেশে পুনরার শাস্তি স্থাপিত হইল। একণে এই বিজ্যোহের জন্ত কে দায়ী, ভাহা স্থা পাঠকবর্গই বিবেচনা করিবেন।

## কোষ্ঠীর ফলাফল

## ত্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

¢9

প্রাতে চা পানাস্তে ভবিশ্বতের মন্ত্রে মন দিলাম। লন্ধান করিয়া গণেন বাব্র আশ্রমদাতার নিকট উপস্থিত হইলাম। লোকটিকে বণ্ডা বলা যায়, গুণ্ডা বলা যায়,— পাণ্ডা সে নয়,—পাণ্ডাদের পরিজন। তাহাদের দালালী করে, নিজের বাড়ীতে যাত্রীও তোলে। তাহাকে ভাল কথার ব্যাইয়া দল টাকা দিয়া লিল-আংটিট আদায় করিলাম এবং জয়হরির জয় একথানা দিলি কালাপেড়ে ধৃতি লইয়া ফিরিলাম। গণেন বাব্রুকও দেখিয়া আদিলাম। চা পানের সময় হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায় পাঁচটি

চা পানের সময় হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায় পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া জয়হরির হাতে দিয়া বলি—"তোমার কাছে রাথ—আবশুক-মত থরচ কোরো। দরকারের সময় আমার দেখা না পেলে অস্ক্রিধায় পড়তে হবে না।"

সে সবিদ্ধরে আমার মুথে চাহিরা বলে—"আপনার দেখা পাব না কেন? আপনি কি একা বেরুবেন নাকি? তবে আর আমি একুম কেন! না না, সে হবে না— আপনি টাকা রাধুন—দরকার হলে আমি চেয়ে নেব।" পরে কাতর ভাবে বলিল—"একটি অসহায় ভদ্রণোকের বিদেশে এই সম্কট অবস্থা—তাই। এই ত এ-অর ও-অর বই ত নর।" আপনাকে ছেড়ে আমি নিজেই কি নিশ্ভিক্ত থাকি।"

কি পাগল! দে আমার ভাবনা ভাবিতেছে! আমি তার কাঞ্চী অমুমোদন করিতেছি কি না, এমন সন্দেহ থাকিতে পারে—তাই তাহাকে উৎসাহ দিয়া ও পথ্যাদি मश्रदक्ष मावधान कतिहा विषाह पिनाम। নিকটে রাখিতে বলিলাম। আর কোন কাজে লাগুক বা না লাপ্তক এখন তাহার নিজের আহার সম্বন্ধে সময়ের স্থিরতা থাকিবে না-অথচ পে কুধা সন্থ করিতে পারে না,---স্থবিধা মত কিছু থাইয়া লইতে পারিবে। पिन शृद्धित कथा—देवकाल এका वाहित हहेबािहल। বেশুনী দুলুরি ভাজিতেছে দেখিয়া থাইবার ইচ্ছা হয়। পকেটে প্রসা ছিল না---আটখানা পোষ্ট-কার্ড ছিল, সব গুলি দিয়া ছ আনার বেগুনী থাইয়া আসিয়া বলে "বড় বড় লোক আমাদের কথা কিছুই বোঝে না, কেবল নিজেদের কথাই কয়। কে মাথার দিব্যি দিয়েছে তার ঠিক নেই। সরকার কত বুঝে পোষ্ট-কার্ডের দাম ছপরসা করে দিরেছেন,-সমরে অসমরে গরীব ছঃখীর কাবে লাগবে বলে। ওকি শুধু চিঠি লেখবার জক্তে।—তা কেউ তলিরে বুঝবে না। পরসা ছিল না—আটথানা সামনে ধরতেই গ্রম গ্রম বেশুনী এসে গেল-ব্যাটা क्थां हि कहेला ना। कि थात्र मुनाहे। वावूता अहे শব স্থাবিধেগুলি নষ্ট করতেই আছেন। বাঁদের রাজ্যি তাঁরা বােনে না—ওঁরা বােনেন। আরো হঃকু-কট বাড়ুক, দেখবেন একথানা পােষ্ট কার্ডে এক আনার বেগুনী মিল্বে। লােকের হঃকু বােঝা চাই মশাই,— স্বচেরে বড় কাব সেইটেই।"

শুনিরা আমি ত' নির্বাক। সেইদিন হইতেই তাহার পকেটের থোঁজ আমাকে রাখিতে হয়।

আৰু মাতৃল বাড়ী রওয়ানা হইলেন। ব্যাহরি নিক্তের কথা রক্ষা করিয়াছে— তাঁহার বিছানা বাসন ট্রাঙক্ নিজে বহিন্না আনিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিয়াছে। আমিও ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলাম। বিদায়টা সতাই বেদনার আদান-थापात मभाषा इरेग। क्षत्रहति छाशापात मान क्रिनि পর্যান্ত যাইতে পারিল না বলিয়া যেন অপরাধীর মত হইয়া পড়িল। নীরবেই বাসায় ফিরিলাম। বিমর্থ মুথেই ধর্মশালার ঢুকিল। আৰু হুই দিন তাহার আহার নিদ্রার কোন আগ্রহই দেখি না। সেজ্ঞ বাডীর মেরেদেব হুর্ভাবনার অস্তু নাই। কর্ত্তা অকৃচির অযুধ--নেবুর আচার, লাইম জুব, আলু বথরা, থোবানীর মোরব্বা প্রভৃতি খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। মারেদের বিশ্বাস--- নজর লাগিয়াছে। কর্ত্তা জলপড়াও জানেন—তাহার ব্যবস্থাও হইতেছে।

€8

দিন দিন চিন্তা বাড়িরাই চলিরাছে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে দেও্বরের হিম্পীতল উজ্জল প্রভাতগুলি বর হইতে টানিরা বাহির করিত, সর্বাঙ্গে শক্তি-সঞ্চার করিত, হিম্পাত ঝক্ঝকে পাতাগুলি ঝির্বিরে প্রভাতী বাতাসে এস এস বলিরা ভাকিরা লইত,—পথে বাহির হইরা বাঁচিতাম। ক্রুটিই গতি যোগাইত।

্ত্থার আজ মুড়ি দিরা ওঁড়ি মারিয়া রান্তার দিকে চাহিরা, বেকার বোকার মত বসিরা আছি! সিগারেটের রেট্ বাড়িরাই বসিরাছে, ঠোঁট ছথানি সিগারেট-ধরা সাঁড়াসী হইরা দাঁড়াইরাছে—রংটিও পাইরাছে লোহারই। বসিরা বসিরা পাছু হটিয়া গিরা ভইতে পারিলেই বোধ হর আরাব পাই।

জন্মহরি আবার কবে কি আবিকার করিরা আনিবে;—
কর্তার বাধাস্টির নিপুণতার অন্ত নাই;—গণেন বাবুর
রোগ-মুক্তি ও শারীরিক শক্তি-সঞ্চয়—সমন্ত-সাপেক,—
প্রভৃতি চিন্তা মাধার মধ্যে বাঁতা ঘুরাইতেছিল। সর্ব্বোপরি
আতিথিভাবে এরূপ গাঢ় স্থিতিটাও ভদ্রনীতিবিক্তম।
এই সপ্রতাল ভেদ করিয়া বাহির হইবার কোন ভব্য
উপায়ও মাধার আসিতেছিল না।

ভাবিতে ভাবিতে শেষ পুরাণে আসিরা পৌছিলাম।
যাত্রাটা অগন্ত্য-যাত্রার যোগে বা ছর্যোগে করা হর নাই
ত! অগন্তা সেই যে কাশী ছাড়িয়া বিদ্ধাচলকে বাঙালী
বানাইয়া চলিয়া গেলেন.—কই আর পালটাইতে পাবিলেন
কি থামিও তো কাশী ছাড়িয়া যাত্রা করিয়াছি। তবে—
কাহাকেও কিছু বানাই নাই, বানাইতেছি নিজেকেই,—
নিজের মেরুদওই মচ্কাইতেছি। দেখিতেছি—বুদ্ধিমানের
সমাজের চেয়ে পাগলা-গারদ মন্দ যায়গা নর,—যদি মার
ধোর না থাকে। মাতুল ছিল—বেশ ছিলাম।

চিস্তার জন্ত টিকিট্ কিনিতে হর না, তারা বেশ অবাধে মাথাটাকে পাইরা বসিয়াছে—নির্বিল্পে যাতায়াত করিতেছে!

অমর আসিয়া উপস্থিত—একদম বরের মধ্যে। আমি
অবাক্ হইয়া ভাহার মুথের দিকে চাহিতেই, সে
ধ্ল পারেই ক্ষষ্ট কঠে আরম্ভ করিল—"দেও দেখি বেইয়ের
বেইমানিটে—সে সরে পড়েছে! আমি কিনা ভার ভালর
ভরে সন্ত্রীক এলুম,—বেয়ান একলাটি থাকেন—এঁকে
পেলে, তিনি রাঁধলেন বাড়লেন ইনি কুট্নো কুটে দিলেন;
বিকেলে ভিনি বাটনাটা বেটে ফেললেন,—লুচি ভাছলেন,
ইনি চুল বেঁধে দিলেন, ছুটো গল্প করলেন,—এই রক্ষে
ছ্জনে ভাগাভাগি করে খাটলে চট্ কাজও হয়ে ধেত,
ছুটিতে বেড়াবার ফুরসংও পেতেন,—কভটা আনক্ষে
থাকতে পারতেন! কলিকাল বটে। এখন আমার কি
আতন্তর বল দেখি। চালটি পর্যান্ত—"

বলিলাম 'ভাইত অমর, এই ধরচ করে আসা—"

ভুমি তাই ঠাউরেছ বুঝি, রেলে পরসা দেব সে বান্দা আমি নই। কুভুমেলা গেল—টিকিট্ বাবুদের অনেকেই বাড়ী কেঁদেছেন। লোহার কড়িগুলো সন্তাদ সাতাশের জারগার সাঁইত্রিশে ঝাড়ছি—সবাই খুসি। পাশের ভাব্না

কি ? হাতে আল্পো কিছু এলে—ছোটো নক্ষর চলে বার,—কেউ টেনে চলে না। হরিরামের পাশে সন্ত্রীক চারিধাম লেরে বলে আছি,—তীর্থ আরু বাকী রাখিনি ভারা। যাক্—ছট্টু সন্ধার বেটার জানলার গরাদে চাই,—ভগবানই জ্টিয়ে দেন—লেই বেটার পাশেই চলে এলুম। চক্ষ্লজ্ঞার সন্তার দিতেই হ'ল। কেবল তেরটা টাকা টাঁয়াকে শুঁজ লুম! পাশের ভাবনা! সে যেন হ'ল, কিন্তু বেট বেটা ভারী কস্কালো। আছো—"

ওই "আচ্ছাটার" মধ্যে এমন একটা নির্ম্ম স্থর বেজে উঠল যে তার ভেতর রেহাইএর এতটুকু রাস্তা নেই।

বলিলাম, "তাঁর দোব নেই অমর—তাঁর না গেলে নয়—
আপিসে কি একটা ভূল করে এসেছেন—যদি সামলাবার
উপায় করতে পারেন—তাই। কাচ্চাবাচ্চাওলা কেরাণী,
বড় চঞ্চল হয়েই গেছেন। তাঁর যাবার ইচ্ছা ছিলু না।"

"ও সব চাল আমি খুব বুঝি হে খুব বুঝি। কাণঠি গেছে, চোক্ ছটো ভো যায় নি, আনেক দেখলুম—"

ভাবিলাম—অমরকে বুঝাবার চেষ্টা করা কেবল বুখা নয়,—নিক্ষের গলাটাকেও মিধ্যা পীড়িত করা,—চীৎকার করিয়া ফল নাই। সয় কথায় বলিলাম "তা তিনি গেলেনই বা—তোমার ভাবনাটা কি। হাতের কাছেই সব,—বাড়ীও এখন বছত্ থালি।"

অমর আমার মুথের উপর দ্বির নেত্রে চাহিন্না বলিল
"ওই বৃদ্ধিতেই ত কলাপোড়া থেরেছ,— তবে আছ বেল,—
কোনও বথেড়া নেই। আরে—রাব্ড়ী নম্ন রসগোল্লা
নম্ন—সেরেফ হাওয়া থাবার ক্রক্ত বিদেশে পরসা থরচ করে
থাকবার চেলে আমি নই। সে ব্যবস্থা বাগিয়ে ফেলেছি।
বাবার পিদীর এক জামাই উইলিয়ামদ্ টাউনে থাকেন—
মুক্লেফ্ ছিলেন, দিব্যি বাড়ী করেছেন। দিন কতক
আগে বাজারে আলাপ হওয়ায় সম্পর্ক বেরিয়ে পড়ল।
তিনিও বৃঝলেন লাথের উপর উঠেছি,—ব্যস্। ওইটিই
মান্থবের মৃত্যুবাণ—ওইতেই মেরে রেথেছি। লক্ষীমন্তের
ঝাল্ক পোন্নাতে স্বাই লালায়িত—সেটা বোঝ ত'!
আমার সিকি পয়সা কেউ পাক্ বা না পাক্—পাবে
আবার কি!—আমাকে পাওয়াটাই বে তার ওতিবড়
ভাগ্য—তার দাম নেই কি! কথাটা বুঝলেনা।"

"नা—একটু খুলে বল ভাই।"

"আঃ তোমার ড চোকৃ কাণ ছই-ই রয়েছে,—এই সোজাকথাটা বুঝলেনা,—সে কি হে। কি করে যে এই লম্বা পাড়ি মেরে চলেছ—ভেবে পাইনা। আছ কিছ। আরে—কোন বড় লোক কাকে ক'টাকা (मत्र,—ভाष्मत्र मिष्ड १वन)—मिष्ड १वन),—मिष्ठ १वन বড় লোক হয়ে তাদের লাভ 📍 তাদের সঙ্গ পাওয়াটায়, তাদের কাজকর্মে সাহায্য করতে পাওয়াটার গৌরব-বোধ নেই কি 🕈 সেইটাই তাদের তারও ত' একটা মূল্য আছে। নেই কি 📍 যাকৃ—' মুন্সেফ্ তাঁদের best room (বাবু ঘর) আমাদের ছেড়ে দেছেন, গুরুর আদরে আহার-মার মেওরা। আবার লোহার কড়ি-বরগা নেবেন---বাড়ী বাড়াচ্ছেন। ষ্থন বার টাকা মাইনের চাক্রী করতুম, বার দোর ঘুরেও একটা পর্যা ধার পেতৃমনা, এখন স্ব সেধে গচ্ছিত রেপে যার—তাও তের হাজারের উপর উঠেছে। আমি আর কন্দিন—ছেলেওলো মান্তব হয় ত—"

তাড়াতাড়ি বলিলাম "অমর আর কেন ভাই, এখন ওসব চিস্তা একদম্ ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিম্ত হয়ে আরাম কর, ভগবানের নাম কর, সাধুসম্ভের জীবন-চরিত পড়—"

সে বাধা দিয়া বলিল, "তুমি বেমন পাগল,—সব করে দেখা হয়েছে বন্ধু,—পয়সা ছাড়া কিছুতে স্থখ নেই। জান ত "বোধোদর" আমার ফাইস্থাল্ final (মৌরস্ত)—চতুর্কেদের বালাখানা বিজেসাগরের এই বইখানি,—তিনিই লোহার খবরটা দেন,—তারপর আর বই ছুঁইনি। তবে বাকী কিছু রাখিনি, ধর্মচর্চারও চুড়োস্ত করে ফেলেছি;— গাঞ্জাবী শুরু— ঝাড়া সাতিফিট্ তিন জ'। আসন করে একটু চোখ বুজে বসলেই স্থবুয়া থেকে আধ্যান্মিক আওয়াজ পাই—বৌবাজারের পুরোনো লোহালক্কড় মাটির দরে এনে শুদোম ঠেশে ক্যাল,—সোনা ফলবে। যুজের সময় ফলে গেলও তাই। লোহাই আমার ভুলসাদাসের দোহা, লোহার রস যে স্থলিসব সেটা তোমরা বুঝবে না। এ কেমিয়ীর মিষ্ট্রী—রস-রহন্ত, ইউরোপই বুঝেছে।"

ধর্ম্মের কাহিনী আমারও ক্লচি-বিক্ক। "সার্মন্" (বিজ্ঞ-বুলি) কার মনই বা শুনতে চার। তবে "nothing like leather"—পাঁচ কাহনটা থামাইবার জন্ত বলিলাম, "মাতুল থাকলে ত মুলেফবাবুর, এই সূরু আদর আপ্যারন কি আত্মীরতার স্বাদই পেতে না,—এতটা স্থবিধা আর আরাম থেকে বঞ্চিত হতে,—কতবড় লোকসানটা হ'ত। মাতৃল গিয়ে ত ভালই হয়েছে ভাই !"

"তা বটে,—তবে তার ব্যাভারটা দেখলে ত ! আমি কোথার তার আরো হু'মাসের ছুটার কথা পেড়ে এলুম—
একথানা দরখান্ত পাঠালেই মঞ্ব হ'ত,—সব বেটাই খাতির করে ত । আর বেইমান কিনা সরে পড়ল! উনি আঁব হুখটা ভালবাসেন তাই সঙ্গে নিয়েলুম, আর আমাকে কি রকম খেলো করলে বল দিকিন। ওখানে ছেলের বে দিয়ে রক্মারী করেছি—জলের দামে ছেড়ে দিতে হয়েছে। দম্ দিলে—ওদের আপীসের অর্ডারগুলো আর বার কোথা! বড় ঠকিয়েছে। ও ছেলেটা বেকারদা গেছে হে—কোনও কাল দিলে না। আক্ষণীর দশ দশ মাস কেবল কষ্ট ভোগ ছিল,—যাক্—"

একটু অক্তমনস্ক থেকে বললে "তুমি ত কাগন্ধ-টাগন্ধ পড়,—লড়াইয়ের সাড়া শব্দ পাচ্ছ কি ?"

বলিলাম, জগতের civilisationটা (মুখোসটা) যে রকম চার পারে চলেছে তাতে স্পষ্টই প্রমাণ পাওরা যাছে অরে তুট থাকাটাই অসভাতার লক্ষণ। কাজেই কারুর সঙ্গেই কারুর সভাব থাকবার কথা নয় অমর; মৌধিক্ মলম্ মাথানো আর মানুষমারার উপায় বাড়ানোই চলেছে। এতটা বায় আর বড় বড়দের মাথা ঘামানো কি মিগা হবে।"

"তাই বলো ভাই, আর একটা যেন দেখে যেতে পারি। আছা – হাাঁ, তোমার ওপর আমার শ্রদ্ধা আছে, একটুকরো কাগজ আর পেন্সিলটে দাও তো।"

কাগজ লইয়া বিথপ্ত করিয়া প্রত্যেকথানিতে কি 
লিখিল। থণ্ড ছইথানি সমান ভাবে মুড়িয়া উর্দ্ধে নিক্ষেপ 
করিল। ভূমে পাড়বার পর আমাকে বলিল, "মা কালীকে 
শ্বরণ করে ওর একথানা ভূলে আমার হাতে দাও।"

মা কালীকে এই ফ্যাসাদের মধ্যে না টানিরা একটি মোড়ক তুলিরা অমরকে দিলাম।

খুলিরাই—'ব্যস, মার দিরা' বলিরা লাফাইরা উঠিল। "এই দেখ না লড়াই লাগবেই লাগবে। তবে সাত বছরের মধ্যে। তা "মধ্যে" মানে এক বছরেও লাগতে পারে— ভিন মাসও তরু সইতে নাু পারে।. ভোমার হাতে ভোলা— মিখ্যা হবে না, সে বিখাস আমার আছে। কিছু করলে না এই যা ছঃকু—কিন্তু আছ ভাল! আমার ঠিকুলি খোদ শিবু আচার্যির তৈরী, এখনো সভের বছর ত বাঁচবই। কুছ, পরোরা নেই—সাত বছর সাত বছরই সই; ভবে "মধ্যে" যখন ররেছে—সাত মাস হ'তে কভক্ষণ,—অভদিন কখনই নেবে না; আঁয়—কি বলো,—মা সবই পারেন। ওই সম্পেকাণ ছটোর ওপরেও ক্লপা কোরো মা।"

"বড় মন-মরা হরে পড়েছিলুম, ভারী উপকার করতে ভারা। আছে।—এখন "প্যালেদে" (রাজবাড়ী) চলুম। ভদের আবার ঘন্টা ধরে থাওরা,—চাকরী করে মরেছে কিনা।"

আমি সহিষ্ণু শ্রোতা হইলেও সর্বাক্ষণ বিষয়ের কথা বছই বদ্হজম্। তথাপি আবশুক বোধে একটা কথা না বলিয়া বিদায় দিজে পারিলাম না।

বলিলাম, "শুনে থাকবে এথানে মাঝে মাঝে চোরের উপদ্রব আছে;— daring ভাকাতির কথাও কালে আনে। তারা নবাগতদের থবর রাথে—বিশেষ কেউ সন্ত্রীক এলে। তুমি সন্ত্রীক এসেছ। থোলা যারগার আছ, খুবই ভাল। এখানে অনেকেই স্থবিধা পেরে দৌড়দার যারগা দথল করে আছেন। ভেকে কেউ কার্কর সাড়া পান না। হাওরাটা ভাল থেলে বটে, কিন্তু চোর ভাকাতের ধাওরাটাও সেই দিকেই বেশী। একটু সাবধান থেক' ভাই।"

অমর আমার কাণের কাছে মুখ আনিয়া বলিল "আমার চেরে যারা ছঁগেয়ার তারা কেউ বাইরে নেই— সব জেলে। অভ্যাস-বিরুদ্ধ হলেও কি জানি কেন' তোমাকে কোনো কথা গোপন করি না। তোমাকে বলি—সম্ভ্রম বজার রাখতে স্ত্রীকে এক-গা গয়না পরিয়ে আনতে হয়েছে বটে। কেউ আসেন—সব খুলে দিতে বলব'। তাতে তের টাকা দশ আনার বেশী যাবে না। থাঁটি কেমিকেল হে—খাঁটি কেমিকেল। আছে৷ এখন চল্লুম,—বেই বেটা কিছ—"

আর ভনিতে পাইলাম না।

44

দেখিতে দেখিতে আরও দশ বার দিন কাটিল। ভাবনা চিস্তা ত্যাগ করিরাছি। ওই সঙ্গে খুণা লক্ষা ভরও ফিকে মারিরা আসিতেছে। সঞ্জতিভ ভাবেই খাই গুই বেড়াই আর সিগারেট টানি বেশ আছি বলাই ভাল। আমার এই উদাসীন ভাবটা বোধ করি জন্তরির লক্ষ্য এড়ার নি। সে মধ্যে মধ্যে কাছে আসিরা বড় কিন্তর মত বসে, আর বলে,—"বড় দেরী হরে গেল, আপনার কষ্ট হচ্ছে, সেবা বন্ধ হচ্ছে না, কি করি,—গণেনদা এই সেরে উঠলেন বলে।" ভার পরেই মাধা চুলকোর।

বিল—"তাড়াতাড়ি নেই, তিনি ভাগ করে সেরে উঠুন না।"

তথন সে প্রফুর মুখে—"আমি জানি আপনি—" ইত্যাদি বলিতে বলিতে ধর্ম্মশালার চলিরা যার।

মনে মনে ভাবি--'তুমি ছাই জান', আমার বয়স পাও আগে—তথন জানবে—আমারো একদিন যৌবন এসেছিল, তথন বাড়ীর কথা ভাবতেন বাপ-খুড়ো, আমি ভাবতাম পরের কথা---দেশের কথা। সে কি আমি ভাবতুম - যে ভাবতো দে ঐ যৌবন, যে চিরকাল এই জগৎটাকে পুরোনো হতে দেয়নি-এত মধুর এত স্থলর করে রেখেছে। দেই ত জগতের প্রাণ,— তাই না কু**ধার্ত্তের মুথে অ**ল্ল দিতে ছোটে, কেউ ডুবছে দেখে হাত বাড়িয়ে দেয়, আশ্রহীনের জন্তে ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করে, অসহায় রোগীকে খুঁকে সেবা করে প্রাণ বাঁচাতে প্রাণ দেয়। বার্ছকা শরীর নিয়ে আর "নিজের" নিয়ে ব্যস্ত, তার বাইরে তার দৃষ্টি অভি কীণ। নিজের বোল আনা সেরে ফাউ দেবার কিছু আর থাকে না,— ভভররও রাখেন ্নি। বাভিক বুদ্ধিটা বয়সের রোগ,—বাড়ে আর থাকে **क्विन (महेएँहे,**—जाटज वकान्न (वनी। (महो मात्रा क्रीवरनत দঞ্চিত অভিজ্ঞতা—যা একপা এ**খ**তে দেৱনা, বলে কেবল পেছু হটতে;—বোধ হর সেটা বাৎসলোর মমতা আর মোহ। ষাক্—এবার পুরামক নরকের অথও অধিকার পাওয়ায় আমার ও বালাইটা কিছু কম বটে। আবার বলে কিনা-<sup>"আমার</sup> সেবা যদ্ধ হচ্ছেন।!" সেইটাই যেন আমার চাঞ্চাের কারণ। বাড়ী গেলেই যেন স্বাই 'মিলে আমার **७नारे मनारे चक करत राहरत, -- अमन राहन माधारत यस** ধরতে বেন পিছ্তে পড়ি; পাকা চুল তুলে বসস্তরায় বানিয়ে দেবে ৷ কি পাগল ৷ দেখছি আমার কাছে তার কুঠা गत्काठ प्रथा पिष्ट. नित्कटक (म व्यवहारी जावह ।

আৰুও তার ডাক্তারবাবুর বাড়ী নিমন্ত্রণ। তবে এ-বাটীর রারাখ্য়ে ঢুকিরা মেরেদের কাছে হাত পাতিরা কিছু থাইরা বাওরা তার সাই,—সেটা সে ভোলে নাই। সহজে এমন আপনার হইতে ও আপনার করিয়া লইতে আর কাহাকেও দেখি নাই। ফিরিলে, আজ তাহাকে বুঝাইয়া নিঃস্কোচ করিয়া দিতে পারিলে আমি অতি পাই।

বাতিকটা বাধা পাইল; কণ্ডা আজ বাড়ীর ভিতঃ হইতে অসময়ে আসিয়া পড়িলেন — "কই ঘুমূন্ নি তো ?" বিলাম, "দিনে বড় একটা ঘুমূইনা, একটু গড়িয়ে নিই বটে। বই কি খবরের কাগজ পেলে তাই নিয়েই থাকি।"

"ও বদ অভ্যাসন থেকে মা সরস্থতী কুপা করে রেহাই দেছেন,—যথা লাভ। তবে বাললা হরপ্রলো ভূলে না যাই তাই পাঁলা একথানা থাকে, মাঝে মাঝে বিজ্ঞাপনপ্রলো দেখি—তারা ইন্টারেটি:—মঞাদার, কিন্তু ঝঞাটও বড়— বাল্কের মধ্যে বন্দ রাথতে হয় ছেলেমেরেদের হাতে না পড়ে।"

বলিলাম—"আপনিও ত শোন্নি দেখছি।"

"আমি ? ছ':—পেকেন্ নিছি যে! সেদিন দেখি
নতুন কামিজগুলো নাতনীদের সেমিজ হবার জভে গলা
দিছে; হাত হটো নিয়ে হমেয়ের কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে—
যেন মেডিকেল কলেজের মড়া পেয়েছে। ধাম্সী আর
থাবড়ীর জালিয়া বন্বে! গিয়ি বল্লেন—ওসবে তোমার আর
দরকারই বা কি,—বাজার করা তো গামছা হলেই হয়।
যাক্—সে অনেক কথা। হাা, দিনে মুধ্বার কথা বলছিলেন
না। দেখছেন না—তোফা মানস সরোবরে রয়েছি।
রাজহংসীদের কলরবেই কাহিল। চোথ ব্যুতে ভয় হয়।
কুদেওলার কোন্টা কখন এসে চোথ খুবলে নেবে।—"

<sup>®</sup>তবে আহারের পরে চার পাঁচ ঘণ্টা করেন কি <u>।</u>"

"করেন কি ? করেন কর্ম্মন্তাগ । গ্রহ কি পুত্র ধরে কথন যে দেহে প্রবেশ করে তা ঠিক নেই । কৈশোরে শিল্পের দিকে বেশ একটু ঝোঁক ছিল । বেশুনী রংএর রেশম এনে ছুঁচ দিলে চাদরে পাড় তুলে ব্যাভার করভুম,—দেখে বাহবা পড়ে গেল । মামা জ্যোতিষার বাড়ী ছুট্লেন, পশ্তিত বলে দিলেন—"কাশ্মীরের বিখ্যাত শাল-শিল্পী কুদরৎ-খাঁ। এসে ক্ষেছে, কালে এ জামিরার বানাবে।" মামা প্রতিভার আদর জানতেন, আমাকে চট্ট স্কুল ছাড়িরে দিলেন । এখন তাঁরই অমুগ্রহে আর আশীর্কাদে নিজা ভ্যাগ করে জামিরার বানাছি । কাটভিও ভেমনি।

আমি অবাক্ হরে তাঁর মুথের দিকে চেরে শুনছিলুম আর ভাবছিলুম "লগতে এসে দিনগুলো বুথাই কাটিরেছি। দেখছি সকলেই কিছু না কিছু জানেন। অমর ঠিকই বলে— বালে কালে আর বালে কথার বেলাটা শেষ করেছি।"

বলিলাম "বিজ্ঞাপন নেই কিছু নেই—নেবার লোক পান কোথার ?"

শনেবার লোক ? সে অভাব নেই। বচরে তিন চারটি বাঁধা থদের আসছেই—প্রত্যেকের অস্ততঃ এক ডজন করে চাই। পারলে তিন ডজন করে দিন না— অধিকন্ত ন দোবার। কেউ চাইনা বলবেনা। অতো পেরে উঠিনা, সেজজ্ঞে সংপরামর্শ সামলাতে রাতের ঘুমণ্ড বার বার হরেছে।"

বলিলাম—"না মশার, ছুঁচের পুল্ল কাজ—এ বয়সে রাত্রে আর করবেননা। পর্সা আছে বটে—"

তিনি বাধা দিয়া বলিলেন "পয়সা !" বলিলাম— "না হয় টাকাই হ'ল"

তিনি কোন কথা না করে চট্ বাড়ীর মধ্যে চলে গেলেন। তথনই একটা গাঁটিরী এসে পড়ল। বললেন "খুলে দেখুন না।"

খুলতেই কতক গুলো ছোট বড় প্রমাণ "কাঁথা" বেরিয়ে পড়ল।

"নির্ভরে নেড়ে চেড়ে দেখুন,—ওতে এখনও আমার কতকর্ম্মের পুরস্কার স্পর্ল করে নি ;—প্রকৃতির প্রতিশোধ স্মারম্ভ হতে দেরী আছে।"

দেশিরা শুনিরা আমি ত শুন্তিত।

"চুপ করে রইলেন যে।"

"না ভাবছি—আমাদের শুভামুধ্যারী শাল্পকারেরা অনেক ভূগেই বলে গেছেন—বাঁচতে চাও ত পঞ্চাশ পেরুকেই বনে যাও।"

"বন আপনি কাকে বলেন ? বাঘ ভালুক থাকলেই ত সেই হ'ল আসল বন। তার সঙ্গে গেঁটে বহরের চিতে, নেকড়ে মার বাছা বিচ্চু আর কি চান ? অভাব অনুভব করছেন নঃকি ?"

্ সহসা মাতৃগকে মনে পড়গ। ভাবলুম অস্ততঃ মাতৃগের অভাবটা আজ যুচ্গ'। কেহই কম নন। আজাবে এক আর অবিনাশী সে সহজে আর সন্দেহ রইগ না। এখন थामाहे कि करत । विनिनाम-- गृहस्थानीत स् एतत काकी। नकन परण (मरहताहें-- "

তিনি বলে উঠ্লেন, "অবল মণাই—অবল। আহারাত্তে

অমনিতেই তাঁর বুকে চুঁচ কুট্তে থাকে—তার ওপর আবার

হাতে চুঁচ! বলেন কি! কাণীর গারী-ভৈরবী দিদি বড়

স্লেহ করেন—ওন্তাদও তেমনি,—তাঁর ব্যবস্থাতেই বেঁচে

আছেন। সিদ্ধা কিনা,—সেটা দেখলেই বোঝা যার। চূড়া
বাঁধা চুলে, সোনার তারে গাঁথা ক্ষটিকের মালা জড়ানো,—

হাতে জার্মাণ-সিল্ভারের হাই-পালিশ আিশুল, দেহ বেন

চন্দনের ক্ষেত—গদ্ধ ভূবভূর করছে। তাঁর টোটকাই

চলছে,—আহারান্তে তিন ঘণ্টা গড়ানো—না হর চিত্তবৃত্তি

নিরোধের জল্পে তিন ঘণ্টা তাস ধেলা। এই সব কর্তবাগে

যদি না হটে,—পাক্কা তিন পো মালাই। শেবেরটিই দেখছি

ক্রমান্ত্র,—যেন আগুনে জল চালা—পড়েছে কি সব বালাই

সাফ। সেইটেই চলছে।—

"হাঁ—"গৃহস্থানী" বলছিলেন না,—সেটি আপনার ভূল। গৃহস্থানী নম্ন—এটি আমার নিজের গড়া গোলেবকাউলি। বিশামিত্রের স্পষ্টি আর কি।"

আমিও সেই কথাই ভাবিতেছিলাম—শেষটা কি Penguine Islandএ উঠে পড়েছি! ইনিই কি মহাত্মা St. Meal! ভাবিতেছিলাম আর কাঁথা গুলি পাট করিতেছিলাম। তাড়াতাড়ি পুঁটাল বাাধরা তাঁহার হাতে দিলাম। পাছে অভদ্রতা হয় তাই বলিলাম "করেছেন কিন্তু সুন্দর—কলাবিস্থা একেই বলে।"

"হাা—আসল চাটিম। কুদরৎ থাঁ বে।" বলিয়া, হাসিমুখে গাঁটরী লইয়া প্রস্থান করিলেন। ভাবিলাম রেহাই।

कि विशेष,—श्राः श्रादम ! अत्यहे—"हाँ।, य कथा वनट्ड अत्यहिन्म ;—वावात मिनत तथट्क कित्रिह्न, नाएं प्रमाण हत्व, त्त्रात्म वत्य रक्षनाह्न, त्मिथ आश्रमात वस्त्र समत्रवात् त्यहे अवत्य द्वारम त्याहिन व्याह्म व्याहम विश्व व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्याहम व्या

তিনি হেলে বললেন—"বাতে হ'পরসা আলে—তাই

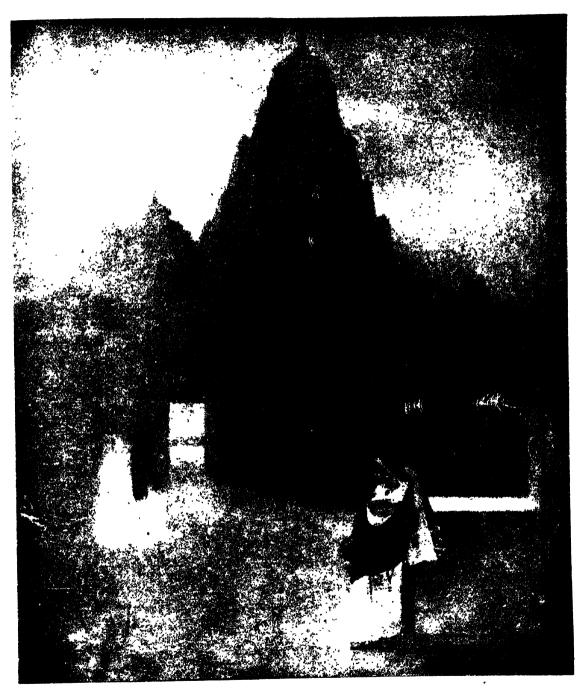

মন্দির ত্যারে

लिह्नो-श्री कुङ (पवी श्रमाप ब्राम्नाति धूरी ]

দরকারী! এই দেখুননা, ঘণ্টা দেড়েক ঘোরাঘুরি বকাবকি করে, মানিক দেড়ালো টাকার আট্কে বেঁধে ফেলি! ভাববেন না, আমরা রোদে জলেই মাসুব,—ছাতা নেবার বদ অভ্যেন নেই। বাজে জিনিসে হাত জোড়া করা কেনো,—আপনি বদি একটা লাউ কি কুমড়ো শাক দেন—তথন হাতটা পাবো কোথার। আর অস্থধ বলছেন? অ-রোজগারের চেরে অস্থধ আছে নাকি!" এই বলেই হি কিরে হেনে "ক্যা ভেইরা" বলে একটা লোহার দোকানে চুকে পড়লেন।

<sup>\*</sup>বাঃ, পরসার প্রেম—এঁকে যৌবনের বল যুগিরে জোরান করে রেখেছে! আর আমি বেটা "চিন্তামণি" হরে রইনুম।"

"দে আবার কি ? আপনি তো ভগবতী বাবু !"

"ভগৰতী তো বটেই, ওটা ছেলেদের কাছে প্রমোসন্ পাওয়া থেতাব।"

"বুঝলুম না।"

শ্ব সোজা হলেও—ঠ্যাকে একটু কঠিন বটে। গক্ষটো সাতমাস গাবিন,—কোন্ ফাঁকে বাইরে বেরিরে পড়েছে, সন্ধ্যা হর,—ফেরেনা। চঞ্চল হতে হ'ল। হলে আর হবে কি—বাঁতে কাত্ করে রেখেছে! যা হোক্—ভভক্ষণে ক কৃকণে কড়াইস্থাটির কচুরি হতে দেরী হওরার, বাবাজীরে তখনো বাড়ী ছিলেন,—অর্থাৎ আটকে গিরেছিলেন। বললেন—ভভাবছেন কেনো—আমরা দেখছি!—"

"গুনে কতটা শান্তি আর সাহস পেলুম সেটা ব্রুতেই পারছেন। ভগবানের কাছে তাদের কুশল আর দার্ঘায়ু প্রার্থনা করলুম,—বাতের বেদনা ভূলে গেলুম,—আনন্দাঞ্চ বেরিরে এলো। পুত্রহীনদের জল্পে পরম আপলোস্ অফুভব করতে লাগলুম,—তারা কী হর্জাগা! মা ষষ্ঠী পুত্র যেন, স্বাইকে দেন।—হেঁকে বললুম—"তা হ'লে দেরী করিসনে বাবা,—কালা গাই, সন্ধ্যা হরে গেলে দেখতে পাওরা শক্ত হবে। হিছুর দেশ, কোন্ ভক্ত বেড়ো মেরে খোঁড়া গাইটে সাবাড় করে দেবে, বেরিরে পড়ো যান্নরো।" "কালা গরু" কিনা, কি মিষ্টি হুধই দের মশাই।

ব্রাহ্মণী আড়ানা-বাহারে বলে উঠলেন—"বাছাদের কি থেতেও দেবেনা,— এখনো পাঁচথানাও পেটে পড়েনি। তোমার ডাড়ার বসেনি পর্যান্ত, দাঁড়িরে দাঁড়িরেই মুথে দিছে।"— শ্বর্থাৎ—আরনার সামনে গাড়িরে, কেশ আর কচুরি— ছরের সেবাই চলছে! যাক্—চুল ফিরিরে পাঞ্জাবী পরে, পমস্থ মেরে—গরুথোজা বেশ সেরে, চট্ বিশ মিনিটের মধ্যেই তারা বেরিরে পড়লো।—

"বৈশ্বের বাতের তেলের বিদ্কৃটে গন্ধ সারা দিন আদমারা করবার পর সহসা অ্মধুর সৌরভে দরটা মালঞ্চ মেরে
বাওরার নিংখেস টেনে—আঃ কি আরামই পেলুম!
বাবাজীরে বোধ হর কুমাল টেনে মুথ মুছতে মুছতে গেল।
বান্ধনীকে ডেকে বলনুম— "কচুরিগুলো সবই ফেলে গেলো
নাকি,—আহা রেখে দাও, এসে থাবে অথন। আমাকেও
একথানা দাও তো দেখি—কেমন বানালে।"

বললেন—"গোণা গুণতি করেছিলুম, তার আবার ফেলে যাবে কি,—সোমোন্ডো ছেলে।" ইত্যাদি বছৎ। "যাক্— যথন ফেলেনি, বোধ হয় ভালই হয়ে থাকবে।"

বললেন—"মন্দ হলে ওরা মুখে করতো কিনা !"

বললুম—"রাম কহো—ওরা সে ছেলেই নয়!" পুকগর্মেব বাতের বেদনা আবার ভ্লে গেলুম। "সোমোজো"
কথাটা বারোয়-পড়া অফুচা কঞার বেলাই ভালুধ্যায়িনীরা
শোনান, পাঁড় ছেলেদের কড়াইস্ফ'টির কচুরি থাবার ক্ষেত্রেও
যে তার স্থপ্রােগা আছে, সেটা আজ শিথলুম;—বেঁচে
থাকার অলাভ নেই! যাক্, চিস্তায় চুর হয়ে কেবল
কালা-গরুই ভাবছি,—সাতটা বাজলো,—আটটায় ঘা দিলে,
—এই আসে! গরু এলনা,—নটার আওয়াজ এলো। কাণ
ছটো রাস্তায় গিয়ে দাড়ালো। সে কী প্রতীক্ষা!"

"তছপরি ব্রাহ্মণী এসে তর্জন সহ বললেন,—ছেলেপ্ডলো খুরে খুরে গেলো,—এখন তারা ফিরলে যে বাঁচি। কেবল গুরু, গুরু, করু, করু, করু হার ছেলেরা হ'ল ওঁর গুরুর চেয়ে কম্।"

বলনুম— কি বলচো গো! এমন কথা আমি ভুলেও যে কথনো ভাবিনা! আর যা বলো—বলো, এত বড় মিথো অপবাদটা আমাকে দিওনা গিলি।

"একথানা মোটর এসে দরজার থামলো। এত রাজে জাবার কে ? বোধ করি রহিম মিঙা বিজ্ঞার নমস্বার করতে এসেছে,—মোটরে জার কে আসবে ? সে জামাদের সইস্ছিলো, এখন তার সময় খুব ভালো,—ছ'বছর থেকে জাসছে। স্থু হাতেও আসে না।"

দিঁড়িতে পারের শব্দ পেরে,—ধামা, চেঙারি—মুকিরে

রাখতে ব্রাহ্মণী ফ্রন্ডপদে প্রস্থান করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ছেলের প্রবেশ,— ট্যাক্সী ভাড়াটা চট্ করে দিন—পাঁচ টাকা দশ আনা! বেটাকে ছ'টাকা দেবে না আরো কিছু, আমরা যেন' মিটার বৃঝি না—এমনি মুক্সু ঠাউরেছে! শীর্গুগির দিন, ছোটলোক বেটাকে বিদের করি। যা ঘ্রিয়েছি এক ফুট্ পথ ছুট্ যায়নি, বেটা ফাঁকি দেবে আমাদের! দিন আর দেরী করবেননা,—বজ্জাৎ বেটা লাভের ছ'গণ্ডা টেনে নেবে আবার"।

"ভাঙানো ছিলনা,—ছ'টাকাই হাতে দিতে হল। বললুম—"গ্ৰামলীকে পেলি কোথায় ?"

"বলছি" বলে ক্রত বেরিরে গেল। যাক্—গাবিন গরুটা যে পাওয়া গেছে সেইটাই পরম শান্তি,—বাড়্তি লাভ "পাইভারের" পরিমল; বাপ্—অক্তবিম মহামাস তেলটা ক্ষাণিকক্ষণ মগজ্মধন করবেনা।—

শিংশের খর থেকে মাতা পুত্রের বাৎসল্য-বিপুল কণোপকথন কর্নিক্ছর জুড়িয়ে দিতে লাগলো। মনটা ভালো থাকলে সবই মধুর লাগে কিনা। সংসারের স্থুখই এই। সবই ভাগ্যসাপেক্ষ। দেখুননা—এরা আদিতে আমার কেউ ছিল না, মধ্যে কোথা থেকে উড়ে এসে এই মধুচক্র রচনা করেছে! আর—

"গুণ গুণ রবে • • • (কমন স্থাণতে সব মধু পান করে"! আবার সিখর না করুন) অস্তেও কেউ থাকবে-না,—অবশু, আমার প্রাণাস্তের পর। একেই বলে ভগবৎ-লীলার শিলার্টি,—আদিতে জল. অস্তে জল, মধ্যে—মাধা সামলাও! যাক্— শ্রেবণে পশিল—বাবাকে চট্ নিশ্চিম্ব করবার জন্তে বাবাজীরা মোটর নিয়ে গরু খুঁজতে রওনা হল। বেধানে যেধানে ধোঁজা দরকার,—হোটেল, বায়কোণ, কিয়রী লেরে, ইডেন্ লরে হায়রাণ হয়ে ফিরেছেন। বুবেছেন—অত বড় গড়ের মাঠে যে গরু মেলেনী—সে গরুই নয়! জনৈক গন্ধবিণিক বন্ধু বলে দিয়েছেন—মহামাল তেলের গন্ধেই গরুপালিয়েছে,—তোমরাও লাবধান। বাবার দোষেই তো এমনটি হ'ল! সে আর আলছেনা। যাক্, না এলেই ভালো। দিন্ একটাকার হুধ কিনলেই চের হবে,—সোজা কথা তো বাবা বুঝবেননা। গরু গরু একটা বাই,—গরুর যেন অভাব! ইত্যাদি—

"বামাশ্বর বেরুলো—"আগে তো এমন ছিলেননা, কাছারী যাওয়া বন্ধ করেই বৃদ্ধি শুদ্ধি বিগড়ে গেছে। এক হাবাতে বাত্ ফুটয়ে দিনরাত পড়ে আছেন, বেরুতে বললেই বেদনা বাড়ে। হুধ কেনবার কথা পাড়লেই বলে' বঙ্গে আছেন—"টাকা আসবে কোথা থেকে"!—

"বাবাজীবনরা বলে উঠলেন—"ও ভেবনা মা—"যে খার চিনি—তাকে যোগান চিস্তামণি"!—

"গুনলেন,—গরু গেলো, গরু থোঁজার মোটর ভাড়া গেলো, উপরত্ব—সাত-দেলামী! শেব "চিস্তামণি" বানিরে রেথেছে। যা চাই—যোগাতে হবে,—নান্য পছা, বেঁচে থাকতে—অরনার! কি বলেন ?"

আর দাঁড়ালেননা। যাবার সময় যে হাসিটে মুখে করে নিয়ে গেলেন, সেটা আমাকে বেদনাই দিলে। (ক্রমশঃ)

# "কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ—"

### ঞ্জীরাধারাণী দত্ত

বন্ধ-ছরারে রন্ধু, নাহি যে গন্ধ আমার কাঁদে, দল' জাগিছে অন্ধ কি আমি ? অন্ধকারে'র ফাঁদে !

ওমা তক্ব তুই বল্ মোরে আজ,
জীবনে কি মোর নেই কিছু কাজ ?
কেন রেথেছিল্ আঁথারের মাঝ—?
নাহি কি মমতা তোর,—
দলেশ্র কঠিন বাঁধন কেন গো
অল বেডিয়া মোর ?

ক্ল-কারার বন্ধ রহিয়া তবুও বক্ষে কেন অনাগত কোন্ অতিথি'র আসা---আ্শা-ভাষা গেখে যেন!

কার মিলনের অজানানন্দে
অস্তর মোর ভরেছে গদ্ধে,
বিচিত্রতর ব্যাকুল-ছন্দে
কিঞ্জস্কে'রা জাগে,
অধীর-চিত্ত কার দরশনপরশন-মধু মাগে!

প্রাচীরে'র আড়ে রহিয়াও তবু কত কী যে শুনি মাগো, কে যেন ডাকিছে ঘন-অমুরাগে—"সথি জাগো, সথি জাগো",

শুলন তুলি মধুময়-হ্রের,
কা'রা যেন মোর চারিপাশে ঘুরে,
বিপুল-পুলকে বুক ওঠে পুরে—
—থুলে দে' মা বন্ধন!
আমার না-দেখা-বন্ধুরে দিব

বুকের গন্ধ-ধন!

মৃত্ল-উষ্ণ চুম্বনে কা'র কঠিন অঙ্গ মোর শিধিল হইরা পড়িছে আপনি,—কেটে যার ঘুম-ঘোর!

— প্রভাতে'র আলো ? তেনিয়াছি নাম,
রূপ নাকি তার নরনাভিরাম ! তে
কুটন-মন্ত্র কাণে অবিরাম
চালে বলো কোন্ বঁধু ?

কার অনুরাগে শিহরণ জাগে,

वृत्क काम' ७७ मध् !

দথিণা-বাতাস ? তারই ছোঁওয়া একী ? মাগো মোরে ধর্ ধর্, চিনি আমি তার চরণের ধ্বনি,—অই শোন্ মর্মর !

তার আগমনে কিশশয় মোর, বিকাশ-স্থপনে হয় যে বিভোর, পরশন তা'র প্রাণ-মন-চোর,

—উতলা তাহার বাঁশী, ঘরছাড়া-করা—মান্নাস্থরে ভরা

গৃহ-বন্ধন-নাশী!

সারা তত্ত্ব মোর এলায়ে পড়িছে ! বিপুল-পুলক লাগে ! গোপন-বর্ণ গাঢ় হ'য়ে ওঠে স্থনিবিড়-প্রেমরাগে !

পূষ্ণ-ন্তাবক ভ্রমরের গান,
না কৃটিতে মোর মোহিয়াছে প্রাণ,
—বিকাশ-প্রার্থী অতিথি'র মান
কি দিয়ে রাথিব বল্,
একটু গন্ধ মধু ও বর্ণ
দীন-হীন সম্বল!

কাহারে দিব মা সৌরভ-ভার ? কা'রে দিব মধুটুক্ ? কা'রে অর্পিব বর্ণ-বিভব ? পরিমল-ভরা বুক ?

> না দেখেও যা'রা মোরে চিনিয়াছে বিকাশে'র আগে মধু কিনিয়াছে অবক্লদার প্রাণ জিনিয়াছে

—সে বন্ধু দল এলে, স্থাগত-আদরে বরিতে পাব কি মর্ম্মের কোষ মেলে ?

চিনিতে তাদের পারিব তো আমি ? তাই তুই মোরে বল ? তা'রা না আসিতে ফুরার না যেন সৌরভ-পরিমল !

মোর পানে জাঁথি মেলি অনিমিথ
তাকাবে যথন,—চিনিব' তো ঠিক ?
গদ্ধে তথন ভরে যেন দিক্—
বুক না এমন কাঁপে,
পাপ্ড়ী আমার কুঞ্চিত হ'য়ে
সরমে না মুথ ঝাঁপে !

# চিত্রকর

## ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি-এল

গ্রাম হইতে দ্বে, মাঠের মাঝগানে ছোট একথানা বর,
চারিদিক তার দৈল্পের ছারার ক্ষকার। তার মাঝে তার
চক্ষে কৃটিরা উঠিত—কোন্ এক অঞ্চানা বর্গের অসীম শোভা,
অশেষ সম্পদ!

সে পটের সামনে তুলি লইরা বিভার হইরা ছবি
আঁকিত—সেই রূপের, যা তার চ'থের উপর বিজ্ঞার মত
থেলিরা যাইত; রঙের আথরে ধরিরা রাখিতে চাহিত—সেই স্থ্যমা, যা কেবলি তার চোথের সামনে রঙিন আলোর
ভারাবাজীর মত থেলিয়া বেডাইত।

সে ছবি আঁকিত। অনেকক্ষণ পরে সে উঠিয়া তফাৎ হইতে দেখিত সে ছবি। চাহিয়া চাহিয়া তার প্রাণ হাহাবার করিয়া উঠিত—কাঁদিয়া সে বলিত, এ তো সে নয়, সে নয়! যে আলোর মেলা তার চোথের মাঝে দিন রাত লুকোচুরী থেলিয়া বেড়াইতেছে এ তো সে নয়, সে নয়।

পটের পর পট আঁকে সে—ক্ষণেক চাহিরা মুগ্ন হর— মরি কি রূপ! আবার সে চাহিরা দেখে—তুচ্ছ এ রূপ, এ তো সে নর, সে নর!

রাশি রাশি পট সে অঁাকিল। তার কুটীরের সন্ধার্ণ আরতন ভরিয়া গেল সে ছবিতে, কিন্তু তার মন ভরিল না। অনাদৃত অবজ্ঞাত শত শত ছবি ভূমে দুটাইয়া তার অসার্থকতার বোঝা বাড়াইল।

অভাব তার চয়ারে নিত্য অতিথি,—মিটিবার নয় যে কুধা, সে তাহার ভেহ দিন দিন শীর্ণ করিয়া তুলিল। কিন্তু সে কথা সে এক দিনের তরে ভাবে না—সে কুধু ছবি আঁকে।

এক বুড়ী তার দেখা-শোনা করে। লোকে জানে সে বি, কিঙ্ক সে কোন দিনই মাইনা পান্নও না---চান্নও না। সে স্থ্যু আসে আর কাজকর্ম করে, চিত্রকরকে খাওরার দাওরার আর মাঝে মাঝে তাকে তার কাল হইতে টানিরা উঠার।

এমনি বছরের পর বছর কাটিয়া গেল। চিত্রকর স্বধু
পাগলের মত ছবির পর ছবি আঁকিয়া চলিল—তার আশ
মিটে না—যত রূপ তার চোথের উপর দিনরাত থেশিয়া
যায়, তা দে পটের উপর আঁকিয়া তুলিতে পারে না!

বৃদ্ধীর একটি মেয়েছিল। যথন চিত্রকর তাকে প্রথম দেখিয়াছিল, তথন তার বয়স ছিল বার বছর। তার পর ছইতে সেতাকে দেখিয়াই চলিয়াছে—ঠিক যেন সে সেই ছোট মেয়েটিই আছে। সে তার মার সঙ্গে আসে যায়। শিয়ীর একাগ্র সাধনায় বিশ্ব উৎপাদন করিবার জল্প আহার নিদ্রা ঝি প্রভৃতি যে অজল্প উপাদান জগতে আছে, মেয়েটি চিত্রকরের কাছে সুধু তারই মাঝে একটি—আর কিছুই নয়।

সহসা এক দিন অলকার চেহারা ফিরিয়া গেল। চিত্রকর তার দীর্ঘ সমাধি হইতে হঠাৎ যে দিন জাগিরা উঠিল, তথন অলকার যৌবন কুলে কুলে ভরিয়া উঠিয়াছে, রূপ তার শরীরকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। তার পটের উপর বাঁধা দৃষ্টি ফিরাইয়া একবার চিত্রকর জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিল—সে চমকাইয়া উঠিল—দেখিল, তার মানস-প্রতিমা মূর্জিমতী হইয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। অলকা তথন পেয়ারা গাছের একটা ডাল স্থয়াইয়া পেয়ারা পাড়িতেছিল।

চিত্রকর উঠিরা দাঁড়াইল। তার সমূপ হইতে ছবি-আঁকা পটথানি দূরে কেলিরা দিল। আর একটা পট লইরা তার উপর তুলি চালাইয়া তাড়াতাড়ি সে অলকার মূর্ত্তিথানা রঙ্জে আঁকিরা তুলিতে চেষ্টা করিল।

অলকা তাকে দেখিয়া লজ্জায় লাল হইয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। মৃগ্ধ চিত্রকর আর একথানা পট টানিয়া লইল। এও যে একথানা তুলিয়া লইবার মত ছবি। তার পর সে বৃড়াকে বলিল সে অলকার ছবি তুলিবে— অলকা যেন রোজ তার বরে আসে। অলকার মা বলিল, "ছি! সোমত্ত মেরে—ও এলে যে ওর বিরে হ'বে না।"

একটা বিদ্যুতের রেখা চিত্রকরের অস্তর যেন বিদীর্ণ করিয়া গেল। অলুকার বিবাহ হইবে—দে তার চক্ষের আড়ালে যাইবে! দে হইতে পারে না!

সে চট্ করিরা বশিরা বসিল, "আমি ওকে বিরে ক'রবো।"

বিবাহ হইয়া গেল।

অলকার ছবিতে ঘর ভরিয়া শেল, অলকার ছবি তার অস্তর ভবিয়া রহিল, মুগ্ধ চিত্রকর দিন্ রাত দেই ছবিতে মশগুল হইয়া কাটাইল।

তার পর আদিল এক শিশু, ছটি শিশু, তিনটি শিশু। তাদের ছবি বাড়িয়া চলিল, অলকার মাতৃমূর্ত্তি পটে পটে হাসিয়া উঠিল।

অনেক দিন এমনি কাটিল।

তার পর এক দিন ছবি আঁকিতে আঁকিতে তিত্রকর কানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিল। সে আঁকিতেছিল "শারদগৃন্ধী"। তার সামনে বসিয়াছিল শারদগন্ধী বেশে অলকা। তার অপরূপ রূপরাশির উপর একটা অতি সন্ম বছে শুত্র বন্ধ বার কোনও আবরণই ছিল না। মাধায় তার এলায়িত িক্কণ কেশবাশির ভিতর গোঁজাছিল একটা কাশেব শুদ্ধ; তার বুকের কাছে সে চাপিয়াধরিয়া ভিল একট হংস। চিত্রকর তার দিকে চাহিয়া চাহিয়া তার পটের উপর তুলির লেখা চালাইতেছিল, আর এক একবাব চাহিতেছি শেকাবার উচ্চসিত রূপরাশির দিকে।

একবার শুধু সে জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিল।
স্বচ্ছ নীল উচ্ছল আকাশের বুকে শরতের শিশু রবি বাঙা
রূপ লইয়া হাসিতেছিল, সবুজ রঙেব ধানের ক্ষেতেব মাঝে
মাঝে থোপা থোপা কাশের থোপ, আর নীল আকাশের
বুকে থোপা থোপা সাদা মেঘের শুপ সেই হাসির স্থ্রে
নাচতেছিল। কাচের মত বিলের হলে সবটা আকাশ ও
সবগুলি গাছের ছায়া জ্বল ক্রিতেছিল। সমস্ত দেশ বন একটা কচি রূপে টলমল ক্রিতেছে!

চিত্ৰকর তুলিয়া গেল তার ছবি, তুলিয়া গেল তার

সামনে বসা রূপসী—সে মুগ্ধ নরনে বাহিরের দিকে চাহিরা রহিল—উঠিরা গিরা জানালা ধরিরা চাহিরা রহিল।

অনেক দিনের হারান শ্বপন তার চোথের উপর নাচিরা উঠিল। যে রূপের আলো তার চোথে এত দিন মলিন হইরা গিরাছিল—কে যেন তার ধ্লার আবরণ মুছিরা ফেলিল। আঁথার ঘরে যেন হঠাৎ বিজলী হাতি জ্বলিরা উঠিরা তার কোণার কোণার রূপের সব লুকান ভাগুর নিমেবে উজ্জ্বল করিরা তুলিল। চিত্রকর চাহিরা রহিল। দ্র আকাশে সাদা হাঁদের মালা সাদা মেঘের স্তরে স্তরে তুবারের সেতৃ বাধিতে ও ভাঙ্গিতে লাগিল—শারদলন্মীর নীল কর্প্তে গজ্মোতির চঞ্চল মালার মত।

চোথের সামনে তার ভাসিয়া উঠিল অপরপ রূপসন্তার শারদলন্ধীর! তার চারি পাশে ছুটিয়া ফিরিভেছে শত বর্গ-শিশুর বিমল হাস্ত—টুক্রা-টুক্রা হইয়া সে হাসি ছড়াইয়া পড়িয়ছে আকাশের মেবে আর কাশের বনে। এলায়িত নীল বেণী:তার তরন্ধিত তরল কৌল্ডভের মত আকাশের নীল অলে ফুটিয়া উঠিয়াছে—ভার পৃত শুদ্ধ কাল্ডির কণামাত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে কুমুদপল্লবে—গভের আভার তার রঙিন হইয়াছে সরোররের থরে থরে কমলের দল। কি রূপ সে! কি মাধুরী তার!

আবেশ-বিহবল হইরা সে টানিরা লইল একথানা পট, তুলিরা লইল তার তুলি। স্বপ্লের ঘোরে সে আশেষ ক্লেছের সহিত বুলাইরা চলিল তার তুলি সেই শুদ্র পটের উপর!

অসকা হাসিয়া বশিশ, "আমার ছবি হ'রে গেল ? এখন আমার ছুটি ?"

চট্ করিয়া স্বপ্ন ভালিয়া গোল। চিত্রকর চাহিয়া
দেখিল তার সমুখে বসিয়া আছে স্থু এক লক্ষাহীনা
নারী—কদর্য্য তার বেশ ভূষা, দৈক্তে ভরা তার অরূপ।
চাহিয়া দেখিল তার ছাবর দিকে—কতকগুলি রঙের
বিশ্রী পোঁচড়। জকুটি করিয়া সে সেদিকে চাহিল—অলকা
ভয়ে চুপ করিয়া রহিল।

িত্রকর মুখ ফিরাইয়া চাহিল বাহিরে—চক্লু বুজিয়া ধ্যান করিতে লাগিল তার স্বপ্লের শারদলন্দী!—সে স্বপ্ল ভালিয়া গিয়াছে—অন্তর্ধান করিয়াছে সে লক্ষী! পাগলেয় মত চিত্রকর তার স্থতির অন্ধনার গহরের হাতড়াইয়া নেই রূপের বিশ্রস্ত কণাগুলি আকুল হইয়া কুড়াইছে লাগিল, ভুলির লেঁথার কণা কণা তার ফুটাইরা ভুলিতে লাগিল।

আনেকক্ষণ পরে দে তার ছবির দিকে পরীক্ষকের দৃষ্টি দিরা চাহিল। উন্মন্তের মত বাড় নাড়িয়া সে বলিল, 'এ তো সে নর ় সে নর ৷"

पूरत रक्तियां पिन रम भे ।

তার পর সে তার চিত্রশালার চারিদিকে চাহিল। অলকা তথনও তেমনি বসিয়া ছিল !——বিরক্ত হইয়া চিত্রকর বলিল, "যাও, দূর হও তুমি।"

চক্সু মুছিতে মুছিতে অলকা তার নগ্ন দেহ আর্ড করিয়া চলিয়া গেল।

সামনে বে ছবিথানি ছিল সেথানির দিকে চিত্রকর চাহিরা দেখিল—অলকার যত ছবি তুলিরাছিল, একে একে গব দেখিল—সব টানিরা ছিঁ জিরা বাহিরে ফেলিরা দিল। শিশুদের সব ছবি চুরমার করিরা ফেলিরা দিল। একে একে খরের ভিতর হইতে সবগুলি ছবি ফেলিরা দিরা সে বসিরা তার চল ছিঁ জিতে লাগিল—বলিল, "পারলাম না, পেলাম

না তোমার! হুধু চোধের উপর মারার ধেলা থেলে পালালে কে ভূমি গো ?"

বাহিরে জানালার নীচে বেথানে ছবির স্তুপ পড়িরা ছিল, অলকা নিঃশব্দে দেথানে গিন্না সেগুলি সংগ্রহ করিতেছিল। চিত্রকর ছুটিয়া বাহিরে গেল—অলকার হাত হইতে পটগুলি কাড়িয়া লইয়া সে স্তুপের ভিতর আগুন লাগাইরা দিল।

দাউ দাউ করিয়া আশুন জনিয়া উঠিল। তার দৃষ্টিতে সে চাহিয়া দেখিল। দেখিতে দেখিতে আশুন তার বরে লাগিল—অলকা চীৎকার করিয়া বরে চুকিল তার শিশুদের রক্ষা করিতে। দূর গ্রাম হইতে লোক ছুটিয়া আসিল। তারা কিছুই করিতে পারিল না—সব পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল—অলকা তিনটি সন্তান বুকে করিয়া সে আশুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। চিত্রকরের সর্বাধ্ব পুড়িয়া গেল।

সে সুধু মাথায় করাঘাত করিয়া বলিল, "পেলাম না, পেলাম না !"

সকলে বুঝিল বেচারা স্ত্রী ও সম্ভানের শোকে পাগল হইয়া গিরাছে।

# হিমালয়

#### শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচা বি-এ

সিঞ্চলের সুর্ব্যোদর—বিশ্বমানবের সৌলবর্ণ্যর শেষরাণী সৌরজগতের ! অষ্টার চরম স্থাই অপূর্ব্ব স্থালর অপূর্ব্ব বিরাট সঙ্গী—গোরী মহেশর ! কর্মনার শেষ কথা—বিশ্বর বারতা সারা বিশ্বভূবনের । শ্রেষ্ঠ সার্থকতা । সে দৃশ্যের দ্রষ্টা আর কি কবিবে ভর ক্রন্তের মৃত্যুরে আজি ; লভিন্না বিজয় মানবেরই দৃষ্টি দিয়া সে বে দেখিয়াছে শিবের স্থালর মূর্ব্তি ভীষপের কাছে । তাই আজি মনে হর, ত্রিকালক্র বারা মুনিশ্ববি তপোবনে, কি হেতু তাঁহারা ভোমাতে করেন বাস —ওগো হিমাচল শ্বর্ণের সোপান তুমি প্রমূর্জ্ঞ মন্দল।

সিঞ্চলের স্থানে দ্বালার্ব্যের শেষ বেথার ধরণী করে নরন উন্মেষ ধরণী করে নরন উন্মেষ ধরণী মারের পানে, প্রথম পুলকে ছাড়িরা স্তিকাগৃহ, লজ্জারাঙা চোথে! অসংখ্য সস্তানে আজি ভরা তার কোল থসিরা পড়িছে ধীরে বক্ষের নিচোল ক্রালার স্থপ্রসম; লঘুমেম্ব বাস বাঞ্চিতের করম্পার্লে অনিবদ্ধ পাল! ভোলেনা সন্তানে তবু, স্বাকার লাগি' স্থামীর সময় দৃষ্টি লইতেছে মাগি'। পিতা যার মৃত্যুঞ্জয়—কিবা তার ভয় মা জননী অরপুর্ণা, অব্যর অক্ষর নিরত ভাণ্ডার বার—কিবা ছংথ তার হে শিব স্ক্রের মুর্ভি লহ নমন্ধার।

# এক দৌড়ে পুঙ্গার ছুটি

## **এ**বিজয়রত্ব মজুমদার

গভ বংসর বিদ্যাচল হইতে ফিরিবার পর হইতে এই সমস্রাটা আমার মনে জাগিরাছিল যে-এমন একটা স্বাস্থ্যকর द्यादन चाद्यारवरी वाजानी छिए न। कतिया, এथारन-७थारन ঠাসাঠাসি করিয়া বেড়াইতেছে কেন 📍 ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশ ভ্রমণের সৌভাগ্য ও স্থবিধা লাভ করায় যে করেকটি স্বাস্থ্যকর স্থানের সন্ধান আমি পাইয়াছি, বিদ্ধাচন তন্মধ্যে একটি। জলের রাশায়নিক ভাগ-বাঁটোরারার থবর আমি দিতে পারিব না: হাওয়ার ওক্সিজেন বা ওজোন বেশী, তার খবরও আমার জানা নাই; আমি বলিতে পারি এমন স্থমিষ্ট জল বেশী জানগার পাই নাই। মধুপুরের মধু মাতিরা, গাঁজিরা ওড় হইরা গিরাছে; শিমুলতলার অবস্থা শিষ্ণ-কুলেরই মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে; বৈছনাথ-ধামেও বিনা বৈজে আর উপকার পাওরা ঘাইতেছে না; অসিদির জরপতাকা আর উদ্ধে না ;— তবুও যে স্বাস্থ্যকামী বাঙালী ভদ্রব্যক্তিগণ ঐ সকল স্থানেই শুঁতাশুঁতি করিতেছেন, তাহার কারণ কি এই নয় যে, চেষ্টা করিয়া, স্বডুক সন্ধান লইয়া কোন কাজ করিতেই যেন আমাদের আকাজ্ঞা, স্পৃহা ও উৎসাহের অভাব ঘটিয়াছে 📍 অথচ দারা ভারতের মধ্যে স্বাস্থ্য-সম্পদে আৰু বাঙালীর চেম্নে দরিত্র কে? তুই চারিটা ব্যতিক্রম হয় ত আছে; কিন্তু অধিকাংশ বাঙালীর অবস্থা "পম্মপাঠের" সেই "কুব্রপৃষ্ঠ মুাব্রুদেহ !" আর্থিক দারিদ্রোর সঙ্গে দৈহিক দারিদ্র্য বাঙাশীকে বেড়িরা ধরিরাছে; মারিতে বসিরাছে। তাই থাঁহাদের শামাক্ত সম্বল্ভ আছে, তাঁহারাই কাজ-কর্মের মধ্য হইতে একটু অবদর পাইলেই অমনি তন্নীতরা বাঁধিয়া, গৃহিণীর হাত ধরিরা, ছেলেমেরে-রেজিমেন্টের কোমরে বগুলোস শাঁটিরা, হিঁচড়াইতে হিঁচড়াইতে এখানে-না-হর ওখানে গিয়া হাজির হন। অক্ত অনেক জাতি আছে, ছুটা পাইলে বাহারা দেশ-বিদেশে দৃশ্র দেখিতে চলিয়া যায়; কিন্তু নিছক

Sight-seeing বাঙালা-পরিবার শতকরা একটি মিলে কি-না সন্দেহ। অধিকাংশ স্থলেই শুনি, "বাড়ীর মধ্যের" শরীরটা ভাঙ্গিরা গিয়াছে, তাই দেখি একবার যদি—ইত্যাদি। বাস্তবিক বাঙালী মধ্যবিত্ত গৃহত্ত্বের "বাড়ীর মধ্যেই" যত উৎপাত। ডাক্তার মূখো হইতে স্থক্ক করিয়া বহু মানব-হিতকামী ব্যক্তি ইহার কারণ নির্ণয় করিতে ও লোক-সমাজে তাহা প্রচার করিতে ক্রটী করিতেছেন না। কিছ আমাদের কানের তুলা ও পিঠের কুলা কোনটাই কম মঞ্জবত নয়--ফুতরাং ফল যে কি হইতেছে তা বলা শক্ত নয়। আজ এই বাঙলা-দেশের মধ্যবিত্ত ঘরের কতভাগ বাড়ার মধ্যে প্রতি বৎসর যে ঘর শৃঞ্জ করিতেছেন, তাহার মোটামুট হিসাব দেখিলে মাত্রবমাত্রেই শিহরিরা উঠিবে। অবশু ইহার দারা কন্তাদায় প্রোরেমের কতকটা প্রতিকার হইতেছে বলিয়া মনে হয়: কিন্তু আমি জানি অধিকাংশ ঘর ছন্নছাড়া, শাস্তিহারা হইরা পৃথিবীর শাস্তি হরণ করিতেছে। অনেক চিস্তার পর আমাদের ভাই-দাদারা স্থির করিয়াছেন যে. বৎসরাক্তে সকলকে এক-আধবার হাওয়া থাওয়াইয়া আনিবেন। ব্যবস্থা मस्मित्र ভाग। हेरात्र व्यक्त किছू भग रत्न, व्यत्मक जाराजिक স্বীকার। ভাল হাওয়া এখন স্বতের চেয়েও মূল্যবান। স্থতরাং ঋণ করিয়া যি খাওয়ার ব্যবস্থা যথন শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ আছে, তথন ভাল হাওয়া খাইতে নিশ্চরই নিবেধ নাই। বিশেষতঃ ভাল ঘি বলিতে যাহা বুঝায় তাহা যথন একেবারেই তুম্পাণ্য; বিশ্বের কড়ি গণিয়া হলাভের শক্তী-পদার্থ ( Vegetable ghee ) ভক্ষণ করা আর মধু অভাবে প্রড়ং দন্তাৎ করিয়া বাপ-পিতামহের শ্রাদ্ধ সারা একই কথা। তাই ছুটি-ছাটার সময়ে বাঙ্গা থালি করিয়া বাঙালী विरम्पात शास्त्र कृष्टिया यात्र । विरम्पान महत्त्रत्र कृष्ण भर्मा নাই ;—বাঙালীর মেন্নে দিনকতকও বোমটাটাকে খাটো করির। আরামের নি:বাস ফেলিরা বাচেন। বাঙালীর মেরের মনের কোরটা কিছু বেশী,—নতুবা তাঁহাদের সেই মাংসহীন, জ্যোতিঃহীন, স্বাস্থাহীন, জার্নীর্প দেহগুলাকে টানিরা লইরা বেড়াইতেছেন কি করিরা । আমার ধারণা, মনের জ্যোরটুকু স্বাস্থ্যের সঙ্গে বিদার গ্রহণ করিলেই তাঁহাদের গাড়াইবার শক্তিটুকুও থাকে না।

অ-বছর বিদেশ-যাত্রার ধুমটা কিছু বেশী হইরাছিল।
বজের রাজধানী কলিকাতার ক্বতাস্ত এ বৎসর নৃতন এক
মূর্ব্তিতে দেখা দেন। সহরক্ষ লোক সমন্ত্রমে তাঁহার নামকরণ
করে, বেরি-বেরি। কলিকাতা কর্পারেসনের মতে স্থাতানে
শুদামের চাল খাইরাই রোগের উৎপত্তি হইতেছে;—সঙ্গে
সক্ষেই মরদা, গম, আটার বাজারে আগুন ধরিরা গেল;
লোকে অন্ন এক-রকম ত্যাগই করিল; কিন্ত বুক
খড়াস্ ধড়াস্ কমিল না, সারা সহবে পালাই-পালাই
ন্রব উঠিল। রেল কোম্পানীও শুদাম সাবাড়ের বিজ্ঞাপন
দিলেন, এক ভাড়ার যাতারাত হইবে। এ ক্র্যোগ ত্যাগ করা
সমীচীন নহে বিধার বাঙালী যে-যেখানে পারিলেন—ছুট্
দিলেন। সন্তার কিন্তি পাইলে ক্রেক্ডাবাদ যাত্রা করা
উচিত, ইহাই বিধি।

₹

শ্বণং কৃত্যা দ্বতং পীবেংশ—শাত্র-অন্থশাসন আমি
নানি। তার উপর আমার "বাড়ার মধাে"টিরও বার মাসে
তের পার্বাণ, দোল-ছর্পাচ্ছব, শুড্রফ্রন্টডে, মহরম লাগিরাই
আছে। পূজার সংখ্যা "কাগজ" বাহির করিরা দিরা, পূজার
দুটি পাইবামাত্র বিদ্ধাচলের করেকথানি টিকিট সংগ্রহ করিরা
কেলিলাম ও জানিটোরিয়ামে সংবাদ দিলাম। বলা বাহল্য,
তাঁহারা খুনী হইলেন এবং ক্ষেরত ডাকেই জানাইলেন বে,
আমাদের জন্ত একটি পরিবার-মহল (family quarters)
স্বাক্তি হইরাছে। এখানে বলিয়া রাখা দরকার মনে করিতেছি বে, মিষ্ট জল ও বিশুদ্ধ বায়্ব লোভে বাঙালীকুল
আকুল হইরা যদি বিদ্ধাচলক্রপ পূল্যবীধিকার উদ্দেশে
সঞ্জন প্রাব্দান হন্, তবে তাঁহাদিগকে বিলক্ষণ মনস্তাপ
পাইতে হইবে। থাকিবার মত বাড়ার এখানে বিশেষ
অসম্ভাব—নাই বলিলেই ঠিক হর। ডিব্লিক্ট বোর্ড—তথা
স্বর্গমেন্টের একটি ভাক-বাঙলা আছে; তাহা প্রাহই খালি

পাওয়া যার না। যদি পাওয়া যার, এমন বেপোটু জারগার সেটি অবস্থিত যে, দেখানে থাকা আর বহরমপুরে রাজ-অতিথি হইরা থাকা প্রার সমান। তুই চার মর বাঙালী এখানে বসবাস করিয়াছেন, তাঁহাদের কাহার-কাহারও ছই-একথানি ভাড়াটিয়া বাড়ী আছে বটে; কিন্তু তদ্ধ্টে বৰ বাঙালীর নাসিকাই স্বস্থান পরিত্যাগ করত: শৃঞ্চমার্গে উখিত হইবে। তবে রাহা-যাত্রী তার্থভ্রমণকারী-কারিণীদের বস্তু স্থান আছে, – ধর্মণালা আছে, পাণ্ডাব্দের গৃহ আছে। हुई जिन मिन मिशान '(तम' श्राका बाब ;- ठाकूत प्राथा, পুজা দেওয়া চলে; কিন্তু স্থাত্মের সম্পর্ক সেথায় নাই। ছইতিন বংদর পূর্বে এই জ্ঞানিটোবিয়ামটি খুলিয়াছে বটে, আজও তাহার শৈশবাবস্থা ঘু:চ নাই। ষাট-দত্তর জন লোক আদিলেই, তাঁহারা কলিকাতার থিয়েটারের অমুকরণে "शाउँ मृक्न्" हात्राहेश (पन- এ वहत पिशाहित्तन। हत्न কেমন ? যাতু বোষের রথ যেমন চলে, তেমন। তা চলুক এবং যত দোষ থাকুক, ষাট সম্ভবজন সাস্থ্যকামী বাঙাণীও যে একটু আশ্রদ্ধ প্রাপ্ত হ'ন—ইহারই জন্ত প্রতিষ্ঠাতারা ধক্তবাদার্হ।

এতদঞ্লে পাণ্ডারা ধনবল, জনবল, দেহ-বল আজও একচেটিরা করিয়া রাখিয়াছে। এই বোর কলি, এই ম্যালেরিয়া, ডিসপেপাসয়া, এই ১৪৪ ধারা, অডিক্স'ব্দ, দিকিউরিটি এাক্টের আমলেও তাহাদের দীর্ঘ, দৃঢ়, ঋতু পেশীবছল দেহ, ছয় হস্ত পরিমিত. वरनमञ्ज अमाजाना प्रिथित कान वाडानोहे महस्क विश्वाम क्तिएक हाहिएव ना (य, माळ ८७२ माहेल पूर्वहे वहे मुख দেখিতেছে। এই ধন-জন-শক্তিদম্পন্ন পাণ্ডাদের কাছে বাঙালী লোভনীয় শিকার ছাড়া আর কিছুই নয়। তাহারা আসুক, তাহাদের বাড়ীতে থাকুক্, পূজা দিউক্, স্থাক্ লউক্, ইহাতে তাহাদের বিশেষ আগ্রহ এবং সহামুভূতি चाहि, कथा এवः अकथा वहविध উপায়ে অর্থাগমের সম্ভাবনা সমধিক; কিন্তু বাঙালা আসিয়া এখানে বাড়ী করিয়া তাहाई ভाড़ा मित्रा जाशामित 'थाक्र' ভাঙাইয়া महेर्त, ইয়া সহু করিবার মত বৃদ্ধি ও হৈগা জীলীদেবী, বিদ্ধোশরী তাহাদিগকে দেন নাই। গুনিরাছি এমন স্থাদর স্থানে वांक्षांनी त्व वांको कवित्र भारत नाहे वा अथनक भारत नी. তাহার মূল কারণও ঐ স্থানে নিহিত। স্থানিটোরিয়ামটাও

বে এতদিনে হামা গুড়ি ছাড়িতে পারিল না, তাহার মূলেও বিদ্ধা-জননীর দেবাদ্বেতগণের সাধু সদিচ্ছাই বিজ্ঞমান। তবু বে সেটি টিকিরা আছে এবং দপ্ত-দাঁড়াশার দার এড়াইরা বাঙালী তথার হথে-সকলে বাস করিতেছে ও অক্ষত অঙ্গে ফিরিরা ঘাইতে পারিতেছে, তাহার কারণটি আমি যতদ্র জানিরাছি—বলিতেছি।

বিদ্ধান্ত স্বাস্থ্য-নিবাসটির প্রতিষ্ঠাতা একজন বাঙালী।
তিনি বা তাঁহারা ন্যাধিক ত্রিশ বৎসরকাল মীর্জাপুরে
বসবাস করিতেছেন। মার্জাপুর, বেনারস,—যুক্তপ্রদেশের
প্রায় সর্বত্র ইনি ডংগার বাবু বলিয়া পরিচিত। তাঁহার

বাপ-মান্তের দেওয়া একটা কিছ নাম অবশ্ৰই ছিল, বা এখনও আছে: কিছ এ অঞ্লের এক প্রাণীও তাহার থবর জানে না। তাহারা জানে ডংগার বাবু। চিঠি লেখে, তার ভেজে, শমন পাঠায়, সনদ দেয় --- ডংগার বাব। আসলে লোকটি ডাব্রু। "ডাব্রুর বাবু" কোন ভোজপুরী ভাষা বিদের কল্যাণে কিরূপে ডংগার বাবুতে পরিণত হইলেন ভাহা বহুভাষাবিৎ অধ্যাপক স্থনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উাহার নৃতন গ্রন্থ Origin Development of

Bengali Language হাডড়াইরা বাহির করিবেন, এইরপ প্রতিশ্রুতি আমাদিগকে দিরাছেন। বঙ্গের বাহিরে বাঙালী যে করেকজন বিভাবলে, বৃদ্ধিবলে অথবা ছলে-বলে-কোশলে প্রাসিদ্ধি প্রাপ্ত হইরাছেন, তাঁহাদের তালিকার এই ডংগার বাবুটি উঠিরাছেন কি-না আমি জানি না; তবে না উঠিলে সে তালিকা যে অসম্পূর্ণ রহিয়া গেছে—ভাহা আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। এই ডংগার বাবুকে বাঙালী মাত্রেই রিক্তহত্তে রোগী দেখিতে আহ্বান দিতে পারেন, গতবারই ইহা আমি দেখিরা আসিরাছিলাম। শুধু তাই নয়— আপদে-বিপদে বিদেশে বাঙালীর এত বড় একটা ভরসা, বড় সামাল্ত নয়। পঞ্জাব মেলে দে-দিন কি বাঙালীর ভিড় ! চেনা-শুনা লোকই বা কত ! উকীল-সাহিত্যিক কেশব-দাদা আসল মার হৃদ দিল্লী চলিয়াছেন ; সরকার-দলও দিল্লী-যাত্রী, কত নাম আর করিব ! সাহেব-হ্ববার ভিড় বড় ছিল না, বোধ হয় কালা-আদমীর সংখ্যাধিক্য দেখিয়া পূর্বাক্তেই তাঁহারা সতর্ক হইয়াছিলেন ৷ আমাদের এক ইওরোপীয় বান্ধবী ঐ গাড়াতেই সিমলা যাইতেছিলেন, বোধ হয় বর্ণ ততটা খেত ছিল না বলিয়াই তিনি ধর্মঘট করেন নাই ৷ আমরা তাঁহাকে সকালে আমাদের গাড়ীতে আদিয়া ভীম-নাগ সহযোগে চা-পানের নিমন্ত্রণ দিয়া শুইয়া পড়িলাম ৷ তিনি অবশ্র



স্থানিটোরিয়াম---( স্বাস্থ্য-নিবাদ )

নিমন্ত্রণ রক্ষা না করিয়া বর্ণ-মাহাত্ম্য অকুপ্ল রাধিয়াছিলেন।

পাঞ্জাব মেল মীর্জাপুরে থামিতেই সপুত্র ডংগার বাবু আমাদের পার্টিকে 'অভিনন্দন দিয়া' নামাইয়া লইলেন। বাহিরে তাঁহারই 'মকেন' রামেশ্বর দাদের স্থল্ভ ল্যাতো দাঁড়াইয়া ছিল। আধ ঘটার মধ্যেই বিদ্ধাচন স্বাস্থ্য-নিবাদের দারদেশে অবতরণ করা গেল। এ সমরে ভিড় এতই জ্মাট বাধিয়াছিল যে নবাগত দেখিলেই বোঁডারেরা বিরক্ত অথবা শক্ষিত হইয়া পড়িতেন; নব চেয়ে বেশী কুদ্ধ ইইতেন, স্থানীয় বাদিন্দারা। মাছের সের তিন আনা.হইতে সাত আনার উঠিয়াছে; ক্লিগাণী চৌদ আনার—তা'ও ছ্লাগ্য; প্রাড়ার পরিচয় আর ক্ষারে নছে— নামে মাত্র; অপিচ মূল্য যথেষ্ট বর্দ্ধিত। স্ক্তরাং উহোরা যে জননী বিশ্বাবাদিনীর কাছে বন্ধাঞ্জাল হইয়া বর প্রার্থনা করিবেন না ইহা স্থানিভিত। ছই এক। মোট-মাটরা ও ল্যাণ্ডে:-ভরা মহন্য যে উাহাদের প্রীতি-দিল্পতে বান ডাকায় নাই বরং নাসাক্ষনেই সাহায্য করিয়াহিল, মনে মনে উপলব্ধি করিয়া, একটু হাসিয়া আমাদের নিদিষ্ট আবাদে উঠিয়া গেণাম; এই ক্যামিলি কোয়াটারগুলি ত্যানিটোরিয়ামের মূল গৃহেরই অংশ বিশেষ, স্লানকক্ষ, পাকশালা প্রভৃতির পৃথক ব্যবস্থা

রন্টা অপরিমিত ওজনেই আছে। প্রভাতে প্রতাহ পাহাড়ে পাহাড়ে নানাধিক আট দশ মাইল, অপরাক্তেও তাই অমণ করেন ও যাবতার কৃপ এবং কৃণ্ডের জল পরীকা করিয়া বেড়ান। কলেজে ছাত্র পরীকা, এখানে তল্লাভাব, স্কুতরাং জল পরীকা চলিতেছে। অর্থাৎ কাল্লে ফুলিনী নাই। কিছুদিন কালীক্রার জল 'সর্বজ্ব-গলব্যাঅ' হইয়াছিল, তৎপর আবিষ্কৃত হয়, সীতাকুগু। কয়েক দিন পরে তাহারও বরাত পুড়েও ভৈরবকুণ্ডে ভরাভর হইয়াছে আমি দেখিয়া আহিয়াছি। ভলের বলেই হছকাল-মাশ্রিত ভিস্পেপ-টু



व्यवामी वानानी

স্পাছে—ইচ্ছা করিলে অক্ত স্কলের স্থিত সম্পর্ক রহিত করিয়াও থাকা যার।

৩

প্রথমেই আলাপ হইল, ভবেশবাবুর সহিত। ক্লঞ্চনগর কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক, পণ্ডিত এবং প্রবীণ। সরপুরিয়ার দেশের লোক, রসেজরা রসবড়ার মত। চেহারাটীতে রসের বড়ই অভাব। প্রথমে বিশ্ববিভালয়, তারপর তাঁহার অগণিত ছাত্রবুল অধ্যাপক মহাশয়টির রূপ-য়স (বাহ্নিক) সকলই শোষণ করিয়া লইয়াছে, ভিতরের নিরাটিকে বৃদ্ধাসূষ্ঠ দেখাইয়ছেন—তাহারই আনন্দে মশগুল।
উক্ত ব্যাধিট বড়লোকের,—আহা, তাঁহাদের সম্পত্তি
তাঁহাদেরই থাক্!—কিন্ত এই democracy অথবা গণভন্তের
আমলে আমাদের মত গরীব সাহিত্যিকদের প্রতি নেকনন্ধরে
চাহিতেও দ্বিধা করিতেছে না, আমিও উপর্যুগরি করেক
মাস ডিদ্পেপ্সিয়া-শুন্ক দিয়া অহিচর্মসার হইয়া পড়িয়াছিলাম,
কাঝেই বৃদ্ধান্ত বাগাইয়া ধরিয়া ভবেশবাব্ব সঙ্গ গ্রহণ
করিলাম। ছ:খের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে
অভাগার অনৃষ্টে সৌভাগ্য টিকিল না, একদিনেই সাধু-সঙ্গ
ত্যাগ করিতে হইল; আট-দশ মাইল একাদিক্রমে হাঁটা—

উ: ! পাস্ ক্যালকেসিরান বাবু আমরা, আমাদের থাতে সহিবে কেন ? শুধু আমি নহি, পরে শুনিরাছি, অনেকেই অধ্যাপক মহাশর প্রীচরণের — দগুবৎ হইরা, পৈতৃক-প্রাণ পিঞার ছাড়া হইবার পূবেই সরিরাছেন। হাা, অধ্যাপক স্থনীতি চট্টোপাধ্যার কানীতে কাহার নিকট আমি সপরিবারে বিদ্যাচলে আছি শুনিরা আসিরা যথন আমার কাছে দৈনন্দন ভ্রমণেতিহাস জানিতে চাহিলেন, তৎক্ষণাৎ ভ্রেশবাবুকে ডাকিয়া, তাঁহার সঙ্গে ভিড়াইয়া দিলাম। এক লাঙ্গলে (?) দুই অধ্যাপককে জুড়িয়া দিলাম। এক লাঙ্গলে (?) দুই অধ্যাপককে জুড়িয়া দিলাম। এক বাহিরেরও বিশ্ব-বিপ্যালয়ের নিকট হইতে যে পরিমাণ সনদ আদার করিরাছেন তাহাতে তাঁহার মহা-ভিস্পেপ্সিয়া হইবার কথা। কলিকাতাতেই বাস—ভগবান রক্ষা করিয়াছেন, চমৎকার স্বাস্থা—কোন বালাই নাই। শুধু স্বাস্থা চমৎকার নয়—লোকটিও চমৎকার।

টেকী শুনিয়াছি সংৰ্গ গেলেও ধান ভানে, সত্য মিথা জ্ঞানি না, কিন্তু স্থুনীতিবাবকে সত্য সত্যই এখানে আদিয়াও ধান ভানিতে দেখিলাম। পাহাড়ে জললে বনে বাদাড়ে খুরিয়া মৃত্তি, লিপি খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। ভবেশবারু খুঁজিতেছেন, জল; আর ইনি প্রস্তর-মভাবে তাত্র-শাসন ;—কেমন, যোগ্যে যোগ্যে মিল হয় নাই কি ? শেষটা কিন্তু সুনীতি চুনীতি হইয়া পডিয়াছিলেন। একদা পাহাড় হইতে কাহাকেও কিছু না ব্লিয়া-পাহাড়কেও না---বছ কালের পুরাতন এফটি শিব-শির অপহরণ করিয়া বদিলেন। চোরের মন আর কা'কে বলে ? বিদ্ধার উপরে কোথায় পুঁই আদাড়ে মুর্ত্তিটি পড়িয়া ছিল, দেখিবামাত্র স্থনীতি স্বীয় নামের স্মানও রাখিতে পারিলেন না। খবে ফিরিয়া মূর্ভিটি আমাকে চুপে চুপে দেখাইলেন; তাহার বয়স, জাতি, জ্ঞাত-গোত্র স্বস্থেও বহু পরিচয় প্রদান করিলেন; আমার প্রথর স্মরণশক্তি তাহা তথনই বিস্তৃত হইয়াছে। তবে আশা আছে, কোনদিন কোন যাত্বরে সেই শিব-মূর্তিটি শোভা পাইতেছে দেখিতে পাইব এবং তাহার সকল পরিচয়ও পাওরা যাইবে—সংগ্রহের ইতিহাসটি ছাড়া। সে ইতিহাস প্রাবত হইলে, নীতিধ্বছদের সে মূর্ত্তি দর্শনে দশাপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। একে মূর্ত্তি, তাম চোরাই!

বিদ্যাচলে এক দাকাৎ নীতিরত্নাকরের দর্শন-দৌভাগ্য-

লাভ করিরাছিলাম। সেদিন একাকী সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইরাছি, গৃহিণী ও প্রজ্ঞাণ শ্রীমান সভূভারার সঙ্গে নৌকাভ্রমণে গিরাছেন; ধীরে ধীরে পাহাড়ের উপরকার স্থান্ধর রাজাটি ধরিরা অইভূজা-মন্দিরোখিত রক্তপতাকা লক্ষ্য করিয়া চলিতেহি; এক সোধান বাঙালী দম্পতীর সহিত সাক্ষাৎ। ভদ্রশোকটির চেহারা বেশ আঁট-সাঁট, শুসীভাটা



दध् क्र. न हरन नहेरा भागती

গোছের কিন্তু মহিলাটির—না থাক্, কাব্ধ নাই বর্ণনায়।
পরস্ত্রীর র প-বর্ণনা না কি করিতে নাই। করিতে থাকিলে,
কি ভাবে নাসিকাটি চশমা সমেত সামমের দিকে সাতৃ ইঞ্চি
আগ্রসর হইয়া আসিয়াছে; চোথের—থাক্। পরে পরিচয়
পাইয়াছি, মেয়েটি বিশ্ববিভালয় হইতে এম্-এ ডিগ্রী অধিকার
করিয়া ফেলিয়াছেন।

ভদ্রগোকটি জিজ্ঞাদা করিলেন—"দামনে দিয়ে নামবার পথ আছে কি ?" ভাল মামুষ্টির মতই কহিলাম, আছে বৈ কি, স্থন্দর পথ। অইভুজার মন্দিরের দিঁড়ির মত দিঁড়ি বিদ্ধাপর্বতে আর নাই।

ভদ্ৰলোকটি দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

প্রশ্ন। কি মন্দির বল্লেন ?

উত্তর। অষ্টভূঙ্গাদেবীর মন্দির।

প্রশ্ন। পাহাড়েও ?—বলিয়াই ভদ্রলোক স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন—চল। হরি! হরি। বলিয়াছি দৃষ্টিতত্বে আমার ব্যৎপত্তি নাই,
ভূল হইলেও হইতে পারে—যেন মনে হইল, মহিলাটি এই
অকারণ সমারোহ সমর্থন করিতে পারিতেছেন না; কিন্তু
ভদ্রলোকটি কাঁচপোঁকা হইয়া স্ত্রীটিকে তেলাপোকার মত
হিঁচড়াইয়া লইয়া ছুটিতেছেন। ছেলেবেলায় টিফিনের
পয়সা বাঁচাইয়া গুরুলাস বাবুর দোকান হইতে একথানি বহি
ক্রেয় করিয়া আনিয়াছিলাম—"দেবগণের মর্ত্রো আগমন।"
বালালাভাষায় এমন মধুর, এমন সরস, দেশবিদেশের তথাপুর্ণ জ্ঞানভাগুণর আর নাই। তাহাতে একটা গল্প আহে,



কলির পুষ্পরথ

আমি দৃষ্টিতন্ধ-বিশারদ নহি; তথাপি মনে হইল, সেই আলোকপ্রাপ্তা কুশাঙ্গী মেন্নেটির চোথে অনিচ্ছার ছারাই যেন দেখিরাছিলাম;—কিন্ত বাঙালী স্ত্রী—এম্-এ পাশই কর্মন আর যাই কর্মন, স্বামীর অবাধ্য হইতে জানেন না— ফিরিলেন।

অধিকার অনধিকারের তর্ক ভুলিয়া গিয়া সবিস্ময়ে
ভিজ্ঞাসিলাম—ফিরলেন যে !

ভদ্রলোক শুরুমুখে, ততোধিক শুরুকঠে শুরু ও শুত্রদক্ত বিকাশ করিরা কহিলেন—এপথে ঠাকুর আছে জানলে আমরা এদিকে আসতাম না। মনে পড়িয়া গেল—কোথার বৈন ছর্গা পূজা রুইতেছে। বে বাড়ীতে পূজা ইইতেছে, তাহার সামনের রাস্তাই দিরা তিকটু দ্ব গেলে ব্রাহ্ম-মন্দিরে পৌছান যায়। উপাসনার সময় আগত, রাস্তায় এই মৃর্ত্তি-বিয়! কয়েকজন নৈরেকার চক্ষে কাপড় বাধিয়া, হাতড়াইয়া পূজা-বাড়ীর সায়িধ্যটুকু অতিক্রম করিতেছেন—এই সমরে মর্ত্তা-পর্যাটক দেবগণ তথায় উপস্থিত। তাঁহারা লোকগুলার মুখে চোথে কাপড়ী বাধারা কারণটি জানিয়া, হাসিয়া বাঁচেন না। ভক্তগণ, ইইাদিগকে রাস্তাটুকু পার করিয়া দিতে অমুরোধ করিলেন। শনিপুত্র উপশনি বড় রিসক লোক, practical jokes (জ্যাস্ত

রিদিকতা ? ) একট্ট বেশী পছল করিতেন। "এই দিই—"
বিলিয়া বাছাদের হাত ধরিয়া এমন এক জায়গায় আনিয়া
ছাড়িয়া দিয়া, অগ্রসর হইতে বলিলেন যে, একটি পা বাড়াইতেই তাঁহারা সধবার একাদশীর নিমচাদের দশা প্রাপ্ত হইলেন
— অর্থাৎ সশরীরে শ্রীশ্রীখানায় পড়িলেন। আজ বিদ্ধাপর্বতে
শ্রীমান উপশনি উপস্থিত হইলে আমাদের ঐ লাতা ভগিনীর
অদৃষ্টে কি ঘটিত, বলিতে পারি না, মর্ত্তালোকের বেচারী
আমি, আমার ল্রমণর্ভাল্ডের একটি থোরাক জ্টিয়া গেল
ভাবিয়া খুশী হইয়া আমার গস্তব্য পথে চলিয়া গেলাম।

বড় পাওয়া যায় না, আমরা এবার দৈই কথাই বলিব।

এ-দকল স্থানে কত রকমারি চরিত্র দেখিতে ও অধ্যয়ন
করিতে পারা যায়, তাহার সংখ্যা হয় না। আমরা ত সকল
কর্ম ফেলিয়া স্থানিটেরিয়ামের 'ক্মন-ক্রম' কিছা বারান্দায়
একখানা আরাম-কেদারা ফেলিয়া, পড়িয়া পড়িয়া তাহাই
লক্ষ্য করিতাম। আমার পাঠক পাঠিকাগণকে করেকটি
চিত্রি কথা উপহার দিলাম।

মোহিনী বাঙ্গালা দেশের আদি ও অকৃত্রিম ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি। সর্বাঙ্গ পাংগু; চকু হরিদ্রাভ; হাত-পাগুলি ফুল



আরীহিণীগণ

৪
"—পঞ্চবটী বনে মোরা
ছিমু স্থাথে—"

বেশী হাঁটি আর নাই হাঁটি, কুলা-কুগু চাধিলা বেড়াই আর নাই বেড়াই—আমরা বেশ ছিলাম, ইহা বলিতেই হইবে। বাঙালীর জীবনে এই "বেশ থাকার" তুলা ছম্মাণা বন্ধ আর কি আছে ?

হোটেল, স্থানিটোরিয়াম প্রভৃতি স্থানে বাদ করার অস্ত্রবিধার দলে একটা বিশেষ স্থবিধা আছে, বাহা অক্সত্র ফুল করিতেছে; কণ্ঠস্বর। অতি ক্ষীণ, চিঁ চিঁ করিতেছে।
টোল্লা ঢেকুর উঠে, অম্বল হয়। সে দদা সর্বদা, লোক।
পাইলেই ম্যালোল্লারীর আসামী বিদ্ধ্যাচলে উপকার পাল্ল
কি-না তাহাই যাচাই করিয়া লইতে ব্যস্ত। শ্রীমান নদীল্লা
Ruralog আমদানী। সর্বদাই শঙ্কা—'ঐ গো ডিডি
চললে!" "ঐ মাথাটা কেমন করিল।" "ঐ বুঝি চোঁলা
ঢেকুর উঠিলা পড়িল।" ঐ ঐ ইত্যাদি। অতএব অনাহার!

বাঁহারা তুই দশদিনের ছুটা কাটাইতে..ও তৎসঙ্গে স্বাস্থ্যাবেষণ করিতে আসেন, তাঁহাদের জীবন-যাপন-ধারা অন্তর্মণ। তাঁহারা ই:টিতেছেন, ভাষণ; খাইতেছেন, ভাষণতর; আর ভিত্তি ভরাইতেছেন, ভরানকতম।
ভানিটোরিয়ামের সর্ববিধ খাত ত আছেই, তা ছাড়া সারা
সহর ঘুরিয়া স্থাবর জন্ম কিছুই বাদ দিতেছেন না। গতি
ভাকগাড়ীর অন্তর্মপ; কিছু আচার ব্যবহার গুডস্ টেণের
মত—ঝড়তি-পড়তি নাই, মাল পাইলেই হইল। ইহার
ফলে এক ভদ্রােক কি কাগুটি ঘটাইয়া বসিয়াছিলেন,
ভাবিতেও হংকম্প হয়। ভদ্রলাক যুবক, কলেজে পড়েন,
অনুস্থ আত্মীরকে escort করিয়া, পৌছাইয়া দিতে আসিয়া-

ভারবহনে অস্বাকার করিল অথবা তথার হিন্দু-মুদলমান বিরোধ বাধিল, ঠিক বলিতে পারিনা, হঠাৎ রাজি ৩—৪টার জানিটোরিয়ামের ম্যানেজার মিষ্টার ঘোষ শ্বাকুল চিজে সংবাদ দিলেন—\* \* \* এশিয়াটিক কলেরার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ভাক্তারখানার লোক চুটিল—Doctor Quick.

অবস্থা উত্তরোত্তর মন্দের দিকেই চুটতেছিল। বিদ্ধাবাসিনীর দয়ায় এবং প্রবাসী বাঙালীদের মিলিড শুভেচ্ছার ক্লোরেই ভদ্রলোকটি বিকালের দিকে কতকটা যেন হাঁফ ছাড়িতে দিলেন।



কুয়া-১েস5

ছিলেন, পরমায়ু মাত্র চারদিন। চারদিনেই শরীরটা সারাইয়া
লইতে হইবে সঙ্কল্প;—ভানিটোবিয়ামের সমস্ত আহার্য্য ত
থাইতেছেনই; তার উপর নিত্য থানিকটা ( চামচ্ মাপিবার
ইচ্ছা বা সময়াভাব ) Keplers malt of Cod Liver Oil
ও সের দেড়েক থাটি হুধ ( "কলিকাতার জলমিপ্রিত থাটী"
নয়) বৃগপৎ একই সময়ে পরিপাক-যন্ত্রান্তরে ডেলপ্যাচ
করিয়াছেন। পূর্ব হইতে তথার সঞ্চিত ছিল, ওটি চারেক
ছোট ভিছ, আধসেরটাক মাংস, থান চৌদ্দ ক্রটী ও আধসের
মালাই অথবা রাবড়ী—মাত্র চারদিনের আয়ু কিননা। পাক-যন্ত্র

যাঁহারা দেশত্রমণে বা তীর্থ-ত্রমণের হুল্প আদেন, উপদ্রব তাঁহাদেরই অর। তাঁহারা আদিরাই সন্ধান লয়েন, কি পাওয়া যায় ? বিষ্যাচলের ৫ সেরা মূলা ও ৬ সেরা বেগুন হইতে মীর্জাপুরের পাঁপর, কার্পেট, আদন থরিদ করিয়া পোঁটলাপুঁটলী বহিয়া সরিয়া পড়েন। যাত্রী-সংখ্যার অমূপাতে স্থানটিকে ছোট-কাণীঘাট বা পকেট কাশী বলা যাইতে পারে। এমন ট্রেণ নাই, যাহা হইতে বিদ্যাচলের যাত্রী অন্ততঃ পঞ্চাশজন না নামে। এমন দেশের লোক নাই, অব্ঞা হিন্দু—যাহা সর্বনাই এথানে

পাণ্ডারা কিছু জ্বরদস্ত, ফাঁকী দিবার দৃষ্ট না হয়। (हहै। क्रिल अप-िमिटिए:-आन्हे। मिटि क्रिके क्रि ना। তবে বাঙাশীর সে শৌভাগ্য কতিৎ ুঘটে।

যাঁহারা আদেন বাজাবেশণে, হালামা ठीशास्त्र महेबारे। छाशाबा छाशास्त्र আধ ধানি মন বরে—এ সেই বাড়ীর মধ্যের আঁচলের ভিতরে রাখিয়া আদেন; **দিকি রাখেন ডাক্**ঘরের পানে; আর বাকী সিকির কতক থাকে স্বকীয় পকেটে, বক্রা কতকাংশ আর পরহস্ত-গত করেন না, সেটুকু নিজের কাছেই রাখেন এবং ত:হারই জোরে থাইয়া, খেলাইয়া বেড়ান। অধিকাংশের এই দশা। আর তার একমাত্র কারণ আমরা বাঙালী। কথাতেই আছে—গোয়াল-মুখো গরু আর ঘরমুখো বাঙালা।

এক "দাদামহা"র" আদিলেন, উকীল; বেড়ে লোক। সদানক পুরুষ, সদাই হাসিমুখ। শরীব চিবদিন ভাল ছিল, সম্প্রতি কৃতা কনিষ্ঠ সংহাদরটির মৃত্যু-আঘতে

গৃহস্থ-পরিবার

ভোর না হইতে প্রাতঃক্ত্যাদি শেষ করিয়া একটি এলুমিনমের দশ-সেরা ঘড়া হাতে বাহির হইয়া পণে যাবতীয় কৃপ-কুণ্ড দেখিবেন, জল punch করিয়া টানিয়া লইবেন। বোধ হয় কোন নাছোড়-

ও "মালিক ভিন্ন কেহ খুলিবে না, মা-কালীর দিবা"

দেওরা চিঠি আসে। নেশভাক নাই, অনিন্দ্য চরিত্র,

লেখাপড়াও বেশ, পসারও থুব- অর্থাৎ এককথার "আদর্শ

বান্দা উপরওয়ালার (?) কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়া আদিয়াছিলেন যে কার্পেট আনি-ধরিয়া কার্পেট ক্ষেক্দিন বেন। পরীক্ষা ও দরদাম যাচাই চলিল; তাহাতেও সম্ভূত না হইয়া একদা সন্ধ্যায় স্বয়ং কার্পেট খরিদ মানসে একা নামক মর্জ্যের পুষ্পাকরথে আবোহণ করিয়া মীর্জাপুরে রওনা হইলেন। কার্পেট আসিল কিন্তু রিটার্ণ টিকিটের অদ্ধাংশ যে কোথায় গেল, তাহার আর ভল্লাস পাওয়া গেল না। আমাদের দিদিমা বোধ হয় স্থামুখার চেয়েও কড়া হাকিম, "ঝড় উঠিলে নৌকা লাগাইও"র চেরেও বেশী কড়া ছকুম দিরা দিরাছিলেন যে "যাহা

শরীরটা ভালিরা পড়িরাছে; একটা রোগও নাকি (?) যাহা হইবে, সমস্তই আমাকে শিথিবে"—হঠাৎ one fine morning দেখা গেল, ৭৪॥ ০ এর আগমন, দাদামহাশয়ের মুখ শুক হওন ও ভল্লীভাল। বন্ধন এবং ২৪ ঘন্টার পূবেই ফিরিয়া যাওন।



বিষ্যাচলের লাঠী

আশ্রয় করিয়াছে। (রোগটা প্রকাশ করিতে দাদ:মংা-मात्र निराय आहि । यहन भकारमार्क हरेरान , दर-৭মনের কোন সম্ভাবনা নাই—প্রায় প্রত্যহ ৭৪॥০ জাঁকা চিঠিতে কি লেখা ছিল দেখি নাই, তবে অমুমান হয় যে, যে লোক অক্লেশে টিকিট হারাইয়া ফেলিতে পারে, তাহার নিজেরই হারাইয়া যাইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা বুঝিয়া দিদিমা বাহিরে বিদেশে থাকিবার অমুমতি প্রত্যাহার

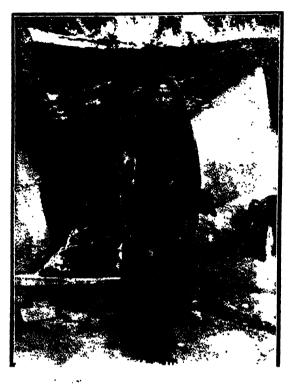

উপজীবিকা ছাগল

করিয়। লইয়াছেন এবং ইল্পারিয়েল গবর্ণমেন্টের আদেশ (Vide বিষর্ক) অবহেলা করিবার ক্ষমতা চাকুরে দাদা মহাশরের নাই। থাকিবার কথা ছিল, অনেক দিন। কিন্তু বাড়ীর মধ্যে যিনি আধ্থানা-মনের স্বত্তাধিকারিণী, তাঁহার ইচ্ছা অন্তর্কপ; সিকি মন যাহা ডাকঘরে নিবদ্ধ ছিল, তাহা পত্র বহিয়া আনিল, অর্থাৎ অগ্নিতে ইন্ধন দান করিল; বাকী সিকি যাহা ছিল পকেটে, ভাহা বায়ু সঞ্চালিত করিল। স্থতরাং শরীর সারা ছইল না—চলিয়া যাইতে হইল। ক'দিনের দেখা-শুনা, ক'দিনের বা পরিচয় কিন্তু দাদামহাশয় বিদায় লইতেই অবস্থাটা হইল

"নন্দপুর চন্দ্র বিনা বুন্দাবন অন্ধকার।"

এক নব্য উকীল—বোধ হয় কিছু আছে, স্বত্নত অবশ্ৰই নয়-বাপ-পিতামহের: তিনি সর্বদাই সচেই, তাঁহার aristocracy ना नष्ट इत्र । এक दिन "अवानी-वांडानी" एदत ফোটো উঠিবে, ভদ্রলোকটি শাল-দোশালা ত ছার, এসেন্স, পোমেড মাথিতেও বিশ্বত হয়েন নাই। সে ছবিখানি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, নতুবা আমাদের পাঠক "উকীল কি চিজ রে"—দেখিয়া মুগ্ধ হইতে পারিতেন। চাকর-বাকর কিরূপ থালা-বাটীতে ভাত থায়: তাঁহার স্হিদ কিদের গেলাদে জল পান করে; ঘোড়া কি-ধাতু নিৰ্মিত দানা চিবায় এ সকল জিহবাতো হবিনামশতকম্ ! নাসিকা ত ল্লাট স্পূৰ্ণ করিয়াই আছে। যেথানে যেমন, দেখানে তেমন এ অভ্যাস বাঁহাদের নাই, বাড়ীর বাহির হওয়া তাঁহাদের পক্ষে "বিড্মনা কেবল"। এই সঙ্গে আর একটি নবা উকীল ছিলেন, 'বাঙ্গাল্ বটেন', কিছ বেশ লোক। ওমর থায়েমের নীতি, Eat, drink, Be merry-খাও, দাও, শুত্তি করো-পালন করিয়াই চলেন। দোষের মধ্যে চোথ তুইটা অস্বাভাবিক-রকমের বড়, টেচাইয়া চাহিলে ছেলেপিলের বাবারাও ভয় পাইতে পারে।

এ জগৎ যে চিড়িয়াথান:—ভাথতে সন্দেহ কি! ছুইটা মানুষ ছুই-রুক্মের জীব। কেহ দিনরাত নাড়ী



পাণ্ডা

টিপিতেছেন, শরারটা ভাল থাকিবে না ভাবিতেছেন; কেই দকাল ইইতে দক্ষা পর্যন্ত পিওন মানত করিতেছেন; কেই অহোরাত্র উদরনামক ঢকা নিনাদ করিতেছেন—কেইবা সমস্ত 'ডোল্টু-কেরার' করিয়া নিভাগ গলামান, দেবী-দর্শন, পর্বত ভ্রমণ করিয়া, হাসিয়া 'রসিয়া' বেড়াইতেছেন। কলিকাতার বিখ্যাত চিকিৎসক ডাক্তার ও মিসেস্ ক্রেত্রেমাইন সেন ইই চারিদিনের ক্রম্ত গিয়াছিলেন, ইই চারিদিনেই দেখাগুনা, কেনাকাটা সব শেষ করিবার উদ্দেশ্রে এভাবে হাটা আরপ্ত করিয়া দিলেন যে অনেকে তাঁহাদেরই দেখিয়া ধন্ত ইইতে আসিত। আবার আমাদের মত হাড়-কুড়েরও অভাব ছিল না। আমার বিশ্বাস, এত রক্ম-বেরকমের দর্শনীয় বস্তু না থাকিলে বিদ্ধাচলের মত না-সহর না-পাঁড়াগারে বেশী দিন কেই থাকিতে পারিত না। আমা ত—নয়ই!

আমাদের দিনগুলা কবির কথার নদীর স্রোতের মত স্থেতঃথে বেশ কাটিতেছিল। স্থথে এই জন্তু যে, খুব हबार हत, वह थाहे-वह नाहे; छारना-विका नाहे. কম্পোজিটার কাপির কন্ম তাড়। দের না, পাওনাদার টাকার হড়ো দের না. সভা-সমিতিতে যোগ দিবার জঞ্জ কেছ জিদ ধরে না—স্থাধ নর ত কি ৷ আর হঃথে বলিরাছি—অনেক হঃবে। আমার মেজ ছেলে. তার নাম স্থা। ছেলেটা যেমন স্থানী, তেমনই ছুর্বগ। একদিন একতলা-নীচু এক খাদে পড়িয়া, মাথা ফাটাইয়া এক কাণ্ড করিল। ঠিক তার ছইদিন পরে মন্ত এক বোলতার চাকে বালীর খোঁচা দিল ও শতাধিক বোলতা-कर्दक आकास बहेबा अस्तान-कटेंडज अवश्वा शाही দিনটা পডিরা বুহিল। জবটা ছাডিরাছে মাত্র, সিঁড়ি হইতে নীচের পাথরের রোহাকে এমন এক লাফ দিল যে ঠোঁট কাটিয়া, চিবক ছি'ড়িয়া বাছা আমার আবার भवा। महराम । मकराम विमान-वाहवा वाहवा दान ! ध ছেলে উদ্ধার করিবে দেশ! কিন্তু আমার ভর হয় বাছা **(मण উद्धांत्र कतिवात्र व्यारा व्यनवार्ड निस्क्टे मा উद्धात्र** হটমা যায়। ডংগার বাবু চঙীপাঠের বাবহা করিয়া দিলেন, ভাহার কল্যাণ-কামনার পাঁচ দিন চ্ঞীপাঠও করাইলার। পাঠকটি পাইরাছিলার ভাল, নির্লোভ, ওদাচারী, কাভিযান। মনে ইইল আপংকাল কাটিয়া

গিয়াছে। গৃহিণী বিদ্ধা-বাদিনার ভোঁগারতির বরাক্ষ বাড়াইয়া দিলেন।

আকল্পং একদিন সামাল সামল রব উঠিল। আগারাদির
পর—দিবা নিদ্রা নর—শ্রিম করিতেছি, নীচে হৈ চৈ
শুনিরা কাল খাড়া করিলাম। একসকে আনেকগুলি
লোকের কঠন্বর শুনা গেল। কেহ বলিভেছে সাহাব
লোকের বিস্তারা লে যাও। কেহ ইাকিভেছে, গোসল
বাণাও।—সমারোহ যাহাকে বলে। এইবার খোদ
ম্যানেজারের গলা শুনা গেল, ভিনি প্রশ্ন করিভেছেন—
খাবার দিতে বলি ?



ডংগাব বাবু মেম-দাহেবের গলার কে উত্তর দিল thanks very much !

শুইরাছিলাম, উঠিরা বসিলাম। এই 'পাণ্ডব বর্জিত'
বিদ্ধাচলের স্বাস্থ্য-নিবাসে মেম সাহেব! বাহারে সৌভাগ্য।
এতদিন বিকট বদনগুলা দেখিরা চক্ষের যেন , থাইসিদ্
ইইরা গিরাছিল—চাহিতে আর চার না! আহা, আল সকালে কার মুখ দেখিরা উঠিয়ছিলাম গো! নব-বসত্তে ফুলভারানত ব্রত্তীর মত আমার সেই ক্লান্ত নরনভ্বে ফ্লি- শোভাই না উদ্ভাসিত হইবে! সত্য কথা বলিতে কি,
মন আমার মেখোলরে ময়ুরের মত নাচে রে! পুলকাতিশযো
যরে বসিয়া থাকিতে পারা গোল না—ছুটিয়া নীচে নামিয়া
পড়িলাম। আসিয়া যাহা দেখিলাম, হরি হরি! যাঁহাদের
অন্ত তেই হৈ রৈ রৈ,—তাঁহারা খেত মেম্ত নহেনই,
শাড়ীপরা কালা মেম্ও ন'হেন, তৎপরিবর্ত্তে, ওহো মায়ুষের
সাজ-পোষাকে ছইথানি ধমু! টক্ষার দিলেই হয়।

ভাঁহাদের একজন মেম-লাঞ্ছিতকণ্ঠে বলিতেছেন, ভাঁহারা শিকার করিতে বিশ্বাচলে আসিয়াছেন। অনেক গায়ক- নাও ঠেলা! লোকে বিদ্যাচলে তীর্থধর্ম করিছে আদিত; স্বাস্থ্য সঞ্চয় করিতেও আজকাল ছই দশজন আদিতেছে, এই সাহেব ছ'টি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড বর্জন করিয়া Via Black Sea, কিছিদ্ধ্যা রেলওয়ে দিয়া আদিলেন কি-না বিদ্যাচলে শিকার থেলিতে! মন রে, প্রেমানন্দে ভূমি একবার হরি হরি বল।

বাঙ্গালী পিতামাতার সন্তান আর নিতান্ত অক্বতজ্ঞও
নহেন, বাঙ্গা কথাবার্তাগুলা বুঝিতে চেষ্টা করেন দেখিলাম,
কিন্তু বাঙ্গা বলেন না! বোধহয় বাঙ্গালাভাষা শিকারীর



মীর্জাপুরের "টালা"

গামিকা, শুনিরাছি, কোকিল ভজিত করিয়া ভক্ষণ করেন ও কোকিলকণ্ঠ অথবা কটি থেতাব প্রাপ্ত হ'ন। আমাদের এই ধহুক—সাহেবটি কি তবে মেম্ পুড়াইয়া থাইয়া মেম-কণ্ঠ হইয়াছেন ? হার হার বিশ্রামটাই মাটা হইল গা!

আমাদের বুড়া ব্রীণ বাবৃটি সকলের সঙ্গেই আলাপ অমাইরা ফেলিতে অদিতীয়। তিনি সাহেব-লোকের সঙ্গে অমাইরা ফেলিয়াছেন। সাহেব-লোক ইংরেজীতে যাহা কহিতেছেন, তাহার ভাবার্থ এই দাঁড়ায় যে তাঁহারা আর কিছুই করিবেন না, কেবল শিকার, শিকার, শিকার। ভাষা নম্ন বলিয়াই ওটা ভূলিয়া গিয়াছেন। খাঁকি হাপ-প্যাণ্ট, খাঁকি লাট, খাঁকি টুলি—হাতে বলুক, আর মুথে বাঙলা-বুলি, কেমন কেমন দেখায় যেন! মুর্গী রালা—গলাললে থেমন!

নাটকে যেমন ঘাত-প্রতিঘাত থাকে, সংসারে যেমন স্থ-তঃথ থাকে, আকাশে যেমন আলো আঁধার থাকে, বিন্ধ্যাচল স্বাস্থ্য নিবাসেও যাত-প্রতিঘাতের বৈচিত্র্য ছিল। পাছে সাহেব দেখিয়া, সাহেবী ভাষা ভনিয়া, আমাদের চকু কলসিয়া যায়, দিন ছুই না কাটিতেই ক্বিয়াক শিরোমণি শ্রামাদাসের শুভাগমন। পারে তালতলার চটি, অঙ্কে শুদ্ধ থদ্দর, মস্তব্দে দীর্ঘ শিথা। স্থইবেলা দেবীদর্শন, গলামান, পূজা-কর্চনা—আদর্শ হিন্দু, আদর্শ বালালী। লুপুপ্রার বিজ্ঞানের দীপ-শিথাটি স্মৃদ্ধে, স্গৌরবে ধ্রিরা আছেন আজ্ বালালা দেশে এক্ষাত্র শ্রামাদাস্ই!

¢

বিদ্যাচল হইতে বার, মীর্ম্বাপুর হইতে সাত মাইল দ্রে বীরপুরা রোডের শেষ প্রাস্তে পর্বতোপরি একটি স্নদৃষ্ট মেরেদের লইরা যাওরা কতথানি নিরাপদ তাহা নির্মাণন ভার আমার পাঠিকাদের উপর অর্পন করিলাম। একা চড়া শুধু বিহারেই বেলোরে নয়, সর্বত্রই ভাই। একবার ঐ স্বর্গায় রথ ভালিয়া অর্জপঞ্চম্ব প্রাপ্ত হওয়ায়, ইদানীং আমার একা-ফোবিয়া হইয়া গিয়াছিল। যতক্ষণ একায় থাকিতায়, আমাদের তেত্রিশ কোটা দেবভার তিন কোটাকে বে কাছ-ছাড়া করিতাম না ইহা তাঁহারা অন্তর্থামী—জানেনই।

আমাদের জন্ত ছইখানি মোটর আসিয়াছিল, একথানি ফোর্ড, অন্তথানি সেভরণে। ফোর্ডথানির মধ্যে ইঞ্জিন



বাধা ঘাট —মার্জাপুব

জনপ্রপাত আছে। ইংরেজীতে তাহা 'টাণ্ডা ফলস্' ও দেশী ভাষার 'টাড়েকা দড়ী' নামে থাত। টাণ্ডা ইতিপূর্বে আমার একবার দেখা থাকিলেও আর একবার দেখিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। 'বাড়ীর মধ্যে'দেরও দেখাইতে হইবে ত । ডংগার বাবু ছইখানি মোটরের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, ভাড়া ২৮ । আমরা ও অধ্যাপক ভবেশবাবু দপরিবারে টাড়ে দেখিতে বাহির হইয়া পড়িলাম। মীর্জাপুর হইতে টাড়ে মোটরে ভাড়া লাগে দশ টাকা; একার তিন টাকার মধ্যে যাভায়াত হয়। কিন্তু একা-রথে বাঙালীর নামক বস্তুটি না থাকিলে দেখানি গো-যান কি অখ্যান কিম্বা অন্ত কোন যান, তাহা নির্ণন্ধ করাও হরুই ছিল, সেভরলে কতক মতক নৃতন, তুলনার ত বটেই। কিন্তু ধরাইতে পারিলে কাঠের বিড়ালও বেমন ইহুর ধরে, হাজার থানেক ফুট থাড়া পাহাড়ে উঠিবার সময় সেই হুমায়ুন-বাদশার আমলের ফোর্ডই নিরুপজুরে উপরে উঠিয়া গেল। সেভরলে উঠিল বটে, অনেক কটে, আনেক বেগ দিয়া। পাহাড়ের উপর দিয়া মিনিট দশেক ছুটবার পর টাঙার সাদা ডাক-বাঙালা-থানি দেখা গেল। টাপ্তার চতুপার্শে প্রকৃতি রাণীর সর্জ-রপ্তের শাদ্বিধানি আকাশের কোলে ঠেকিয়া নাল পাড় উপহার পাইয়াছে; মাঝখানে সাদা বাঙ্গো আর বারিধারাপ্তলি যেন সর্জ জমির উপর সাদা জরির প্রল-বসানো, চেউ থেলানো শিল্প কাজ। টাপ্তার বাঙ্গোর সামনে দিয়া, আশ-পাশ দিয়া, নাচে দিয়া অল্প্রথাবে অবিশ্রাস্ত ঝ্লাবে টাপ্তার জলধারা ঝ্রিয়া পড়িয়া,

ক্ল ক-টাউরার

নদী হইরা বাহিরা চলিরাছে।—কোথার কে ভানে। দৃশ্র গন্ধীর, শাস্ত, উদান্ত। মনোহর। বাঙলোর বসিলে উঠিতে ইচ্ছা হরু না। মহিলারা বারান্দার বসিরা সে দৃশ্র উপভোগ করিতে লাগিলেন; আমহা এদিকে-ওদিকে পারচারী করিরা ক্যেইতে লাগিলাম। শ্রীমান 'কানাই বলাই ছু'টি ভাই' ছোট-বড় মিলাইরা শুটি সাত আট এ্যানিষ্ট্যান্ট লইরা খুব সোরগোল, হাঁকডাক করিয়া টোভ আলিয়া বিপুল উৎসাহে
চা প্রস্তুত করিতে বসিল। জানিটোরিয়ামের মানেজার বাবু
আমাদের সঙ্গে বধা এবং সর্কাপ সবই দিয়াছিলেন, চাবি
কাটিটি ছাড়া। অর্থাৎ চা-চিনি-ছঙ্, কাপ্-সনার-চামচছাঁকনি, সন্দেশ, গোলাস, টেভে, ঘটি—দেন নাই কেবল
স্পিরিট। কানাই শুক্না পাতা আলিয়া বার্ণার (burner)

গ্রম করিরা টোড জ্বালিরা ফেলিল ও

আধ্বন্টার মধ্যে সকলকে পরিতােষপূর্বক
চা পান করাইয়া দিল। চা-পান শেষ করিরা
আমরা রিজারভরার দেখিতে গেলাম। এই
রিজারভরারটিকে মীর্জাপুরের "টালা" বলা
যাইতে পারে। পাঠক ইলার প্রতি-চিত্র
হইতে ইলার সৌন্দর্যা উপলব্ধি করিতে
পারিবেন। এটি দৈর্ঘ্যে নাুনাধিক ১ম'ইল;
প্রস্থে অর্দ্ধ মাইল হওরাই সস্তব। নীলাঘ্বাশি
ধীরে ধীরে নীল আকাশের সীমারেখার
লীন হইরাছে। তখন দিনকর পশ্চিম গগনে
আরোহণ করিরাছেন, আকাশ লোহিত
বরণে রাঙাইরা গিরাছে; তাহারই একটা
স্থর্ণান্টা জলের উপর, স্তম্ভ ছইটির উপর
পড়িয়া 'চিক্ মিক্' থেলা করিতেছে।

যদি কোন সৌন্ধ্য-পিয়াসী পরিবার জ্যোৎস্বাহসিত নিনীপে টাণ্ডার তীরে বাঙলোখানিতে একটি রাত্তিও বাস করিয়া আসিতে পারেন, আমার বিখাস তাঁহারা একটা 'দ্রবীভূত তাজের' শোভাই সন্দর্শন করিবেন। তবে তাঁহাদিগের প্রতি আমার একটি সনির্বন্ধ অমুরোধ আছে। আমাদের মত ঢাল নাই, তলোয়ার নাই, নিধিরাম সর্দার হইয়া তাঁহারা যেন না যান। টাঞা

বথেষ্ট ঠাপ্তা হইলেও পার্বত্যক্রাতিদের সে খ্যাতি আদৌ নাই। সঙ্গে আগ্নেরাল্প থাকিলে কোন ভর নাই; ব্রং প্রচুর আনন্দের উপাদান টাণ্ডার তীরে ছড়ান আছে।

রাত্রি ছিল জ্যোৎসামরী, ফিরিবার তাড়াও আমাদের ছিল না; আর মোটর ড্রাইভারও কলিকাতার ছ্যাকড়া গাড়ীর গাড়োরান নর, বতক্ষণ ইচ্ছা থাকা যাইতে পারিড, তবে সঙ্গে অনেকগুলি—মামাদের শুধু নয়, অধ্যাপক ভবেশ বাৰুরও—কাচনা বাচ্ছা, টাপ্তাকে শুড বাই করিতে হইল। কোর্ড এবারও ক্লতিত্ব দেখাইয়া আগে নামিয়া গেল।

সেভরলে এবারও অনিচ্ছার নামিল। এ যেন ছষ্ট ছেলে — মারধোর না করিলে পড়িতে চার না।

বীরপুরা—ভব্বলপুর পথটি
বেশ—ভাহাব পথই ধ্লা ধ্র'র
রাজ্য। কলিকাতা সগরে ধ্লার
হোলিখেলা দেখিয়া বাঁহারা
কর্পোরেসনের সংনাম না করিয়া
বারি গণ্ড্য গ্রহণ করেন না,
ভাঁহারা বর্ত্তমান ভারতের রাজধানী:দিল্লার অবস্থা দেখিলে কি
যে করিবেন ভাহা ত আমি
ভাবিয়াই পাই না। ধ্লা হিসাবে
—বাঙলা সোনার বঙলা।

মীর্জাপুরে দর্শন যোগা কয়েকটি ভিনিষ আ'ছে। যথা—পাকা ছাট, \*ক্লক টাউয়ার, ত পুরাহন স্থাপতোর ও শিল্পের ২হ নিদশন অফাপি বর্তমনে।



বিদ্ধাবাসিনীর মন্দিরের বহিদ্ শ্র যাত্রীরা মীর্জাপু ' ষ্টেশন ছাড়িয়া যদি গাড়ীর দক্ষিণদিকের জানালা অধিব† করিয়া বচেন,তবে ওজলা-ব্রীকটি দেখিতে। পাইবেন। পূর্বগামী অর্থাৎ ডাউন ট্রেণের যাত্রীরা গাড়ীর

চালয়া গিয়াছে। একটি কুল পার্বত্য 'শ্রোতামনীর উপর

এট সেতৃটি নিশ্বিত হইয়াছে; এমন স্থলর সেতৃ সচরাচর

চক্ষেপড়ে না। ইহার নাম ওক্ষণা ত্রীকা। পশ্চিমগামী

বা দিকে দৃষ্টি রাখিলে ওজলার
সৌন্দর্যা ও কারুকার্যা দেখিরা
খুসী হইতে পারিবেন। সেতৃটি
সরকার বা সরকারী ডিষ্টি, ক্ট
অথবা লোক্যাল বোর্ডেব তৈরার
নয়। এক হিন্দু জুয়াড়ী সেতৃটী
করাইয়া দিয়াছিল। কথিত
আচে, সারা ভারতবর্ষে তুলার
খেলা নামক জুয়া যখন খুব জোর
চলিয়'ছিল, এক ব্যক্তি তখন
কিঞ্ছিৎ অসন্তপারে বছ অর্থ প্রাপ্ত
হয়। তাহার বন্ধু বান্ধ্রব বলে,
একে জুয়া, ভায় অসন্তপার—



তিন গরুর গাড়ী

মার্জ্পুর ও বিদ্ধাচনের মধ্যে একটি অতি স্থন্দর সুদ্র্য নরনম্নোরঞ্জন দেতু আছে—ভাহারই উপর দির। বড় রাঝাট অন্ততঃ কিছু টাকা সন্থায় করা কর্ত্বয়; পাপের খণ্ডন হইলেও হইতে পারে। তথনকার লোক এখনকার চেন্ত্রে পাপকে একটু বেশী ভর করিত। জ্বাড়ী দান ধ্যান সদারত, মন্দির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ওজলা নদীর উপর এই নরনানন্দকর সেতৃটী নির্মাণ করাইয়া দেয়। ওজলা-ব্রিজের ঠিক পার্ষে ইই-ইপ্তিয়ান বেলের ব্রিজ—ওজলার পার্মে, পর্বতপার্শ্বে উইচিবিবৎ প্রতীত হয়। ওজলার ছই প্রাস্তে ছইটি করিয়া চারটি হস্ত আছে, প্রায়ই ভোরে বাহির হইয়া তাহারই একটায় উঠিয়া আমরা অরুণোদয় দেখিতাম। বাম দিকে অফ্তােয়া ভাগীরথী প্রবাহিতা,—মা'র বুক হইতে তরুণ রবি ফুটিয়া উঠিতেছেন, দৃষ্ণ-সৌন্দর্যা কেবল অম্প্রেমা। ওজলা পুলের উপরে অস্ত, নীচে সুড্লা ভারতচক্র এ-দেশের কবি হইলে আমরা আর একথানি খাটি বাঙালা কাব্য উপহার পাইয়া ধন্ত হইতাম।



শন্তার চালানী ( Cheap Transport )

ď

বিদ্ধাচলে একটি জিনিস যাহা আমার চোখে সর্বদাই
পড়িত, তাহা এই:— এথানকার পুরুষ মাত্রেই কি অসামাল্য
, অলস, অকর্মণ্য আর নারী কি কর্মপরারণা! পুরুষ দিনরাত
বিদ্ধা বিমাইতেছে, তামাক থাইতেছে— তামাকের ছোটবড় ভেদ বড় নাই— ঘুড়ী উড়াইতেছে, মার্বেল থেলিতেছে,
আর নারী! হেন কর্ম নাই, যাহা করিতেছে না। বাজারে
পণ্য লইয়া ষাইতেছে, মোট বহিতেছে, ক্ষেত্রে কাজ
করিতেছে, সন্তান পালন, স্থামীপোষণ, গ্রাদিপশু চারণ এ
সকল ত আছেই। পাশু ও শুণ্ডা শ্রেণীর পুরুষ ছাড়া
অধিকাংশ পুরুষ আমাদের দেশের মত ম্যালেরিয়া ক্লিই,

জীণ শীর্ণ, যেন ছভিক্ষ ক্ষেরত। কিন্তু নারী অধিক ক্ষেত্রেই শক্তিসম্পরা, সৌন্দর্য্যমন্ত্রী; লাবণ্যবত্তী। যেমন স্বাস্থ্য-সম্পরা, তেমনই কর্মিটা। ছোট ছোট মেয়েওলা পর্যান্ত এত পরিশ্রম করে যে দেখিলেও বিশ্বাস করা শক্ত হইরা পড়ে। এক একটা মেয়ে বড়বড়ছই তিনটা গাগরী ভরিয়া এক ক্রোশের মাথা হইতে জল বহিয়া আনে যথন, তথন বাঙালার চকু স্থির না হইয়া যায় না। শ্রন্থী। অনেক-থানি সাহায্য করিয়াছেন, জলহাওয়ার সহায়তাও আছে স্বীকার করি, কিন্তু যৌবন স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হয় কেমন করিয়া, তাহা ইহারা জানে। ইহাদের অন্তঃপরে নাটকনভেল, সীবন-যন্ত্র প্রবেশ করে নাই, (করিলেও বাঙালা লেখকদিগের বিশেষ শ্রবিধা হইত না) তাই অয়, অজীণ্ড

আহিপত্য বিস্তার করিতে পারে
নাই। ইহাদের দেহগুলা যে
বন্ধসে বৃড়া হয়, বাঙ্গালীর মেরে
সে"বন্ধসে" via পরলোক গোটা
ছই জন্মেরই মুখ দেহিয়া ফেলে।
পর্দার বাড়াবাড়ি নাই, উপরস্ক
স্ত্রী-স্থাধীনতা একটু বেশী মাতায়
আছে। তাহার দোষ এবং গুণ—
ছই-ই আছে।

এখানে জুয়ার চলনটা খুবই বেশী। মার্বেল থেলা, তিতিরের লড়াই হইতে সুক্ক কবিয়া অনেক

বড় বড় জুয়া চলে দেখিয়াছি। পুলিস প্রাইভেট জুয়ার উপর যেমন এক্টা রীতি-রক্ষা গোছের নম্বর রাথে, এখানেও তাহা রাথে তবে সর্বত্রই যেমন 'পারিয়া উঠে না', এখানে তাং ই।

বিবাহটা অধিকাংশই অসম। বর বড় না ক'নে বড় প্রশ্নের উত্তরে ক'নে বড়ই—অবধারিত শুনিতে পাওয়া যায়। বড় তা'ও আবার .কম বড় নয়, অনেক কেত্রে দশ-পনেরো বছরের বড় ক'নেও দেখিতে পাওয়া গিয়ছে। বিবাহ ছাড়াও সমাজ অফুমোদিত ঘর-সংসার খুবই চোথে পড়ে। এরূপ অবস্থায় মোড়লদের ছই একটা ভোজ দিতে হয়।

কৃষ্ণ-লীলার দেশ বলিয়াই হউক (মৃথুরা-বৃন্দাবন কাছেই) আর যে কারণেই হউক, মামী-ভাগ্নের সম্বন্ধটা এথানে লক্ষ্য করিবার মত। পথে ঘাটে, হাটে বাজারে
মামীদের লাইনা (?) দেখিলে আমাদের কট হয়; কিন্তু
শ্রীমতীর-অনুগৃহীত। মাতুলানীকুলকে সর্বদাই হাসিমুখে
স্থেলি হজম করিতে দেখিতাম! শুধু হজম বলিলে
হয়ত ঠিক বলা হইবে না, কেন না হজম ত অনেক জিনিসই
হয়—বিশেষ আগ্রির তেজ থাকিলে কিন্তু হুস্বাত্ ও হুপাচ্য

দ্রব্য হজম যেমন সানন্দে সম্পন্ন হয়, এই রসিকতাগুলিও তেমনই deliciously তৃপ্তিসহ পরিপাক হইত। শুনিলাম, ফাশুরার মামীদের অবস্থা দাঁড়ার— প্রাণ আর বাঁচে কেমনে ?'

ভাষা, ভোজপুরী। কাম ছাড়া গীত নাই, যদি থাকে তাহা তাহারই উত্তর প্রভাতর। স্থর মিষ্ট।

মীর্জাপুর বিদ্ধ্যাচল অঞ্চলে লাঠির যেমন চলন এমন আর কোথাও দেখি-য়াছি বলিয়া মনে হয় না। লাঠি বলিলে আপনারা হয়ত তাহার আকুতির কতকটা অনুমান করিতে পারিবেন না, তাই স্পষ্ট করিয়া বলা দরকার মনে করিতেছি যে এক-একটি লাঠি ত নয়-বাঙালী ভীমের গদা। একদিন একটা সাধারণ লাঠি এক হাতে করিয়া তুলিবার প্রতিযোগিতা হইয়াছিল। একমাত্র অধ্যাপক স্থনীতিকুমার ছাড়া তত্ত্তা বাঙ্গালী বোর্ডার সকলেই নাকের জলে চোথের জলে ভাসিয়া নিরন্ত হইয়াছিলেন। স্থনীতিবাবুব শ্রষ্টা তাঁহাকে অকুণ্ণ স্বাস্থ্য আৰু তাঁহার সরস্থতী ভাঁহাকে অথও পাণ্ডিত্য

দিয়াছেন, যে সমাবেশ শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে একরপ ছপ্রাপ্য। আর একজন প্রতিযোগিতার পাশ হইয়াছিলেন —তিনি কঁবরেজ বাঁবু। তিনি কিন্তু সেথানকারই লোক, ডালরুটীর চেহারা! অথচ এখানকার ছেলেবুড়া সকলকার হাতেই এক-একটা লাঠি অথবা যম-দণ্ড থাকে। বাঙালীর জামা জুতা, ইহাদের লাঠি! বিলাসের উপকরণও,

ঐ লাঠি। দিনে ছইবার তেলে-জলে জান করান, নিশীথে
শিশির শ্রান—তাহাদের ছেলেপ্লেরাও এত আদির যত্ন
পায় না—আমার বিশ্বাস ইহাদের কৌলীয়া পরিচয় ঐ
লাঠিতেই পাওয়া যায়। A gentleman without a
Motor-car যেমন Gentleman নয়, এখানকার আভিজাত্য রাখিতে হইলে তেমনই লাঠির সৌন্দর্য রক্ষা করিতে



দাভাসা ( দত্ত + অসি = দাঁভাসা ? )

হয়। এই স্ক্রনেহ লাঠিগুলির উপরে যখন আবার টালি বর্গে তথন সোনায় সোহাগা পড়ে। আমি—প্রয়োজন হইলে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া শপথ করিয়া বলিতে পশরি যে বাঙালী সে স্বদৃশ্য অন্তর দেখিলে শত হত্তেন বাজীনা হইবেন। ইংরাজ গবর্ণনেণ্ট যে সদাশর তাহা এখানে আসিবার পূর্বে আমি বিশ্বাস করিতাম না। বাঙলাদেশে অর্থাৎ কি-না আমাদের দেশে মল কা-কেন্টারই জন্ম বা লাইদেল দরকার হয় না, তার উপরে উঠিলেই arms act; আর এখানে ? পাক্ এ সম্বন্ধে বেশী কথা না বলাই ভাল। জানি কি কেঁচো খুঁ ড়িতে খুঁ ড়িতে অন্ধ্রু কিছু বাহির হইরা পড়িলেও পারে। তবে মাঝে মাঝে ১৪০ ধারার সন্দর্শন এখানেও পাওয়া বায়। রাম-লীলা, ভরত-মেলা, হনুমান-মেলার দিনে ঢোল-সহরতে প্রচার করা হইত—কেহ লাঠি লইয়া পথে বাহির হইতে পারিবে না। দেখিতে পাইলে ইত্যাদি। এ আদেশ রাস্তার ধারের Commit no nuisance এর মতই সম্মানত হইত দেখিতাম।

কাছে না পাওয়া যায়, হেন কার্য খুব কমই আছে।
আম'দের দেশে রৌপামুদ্রার নী'5 সবই যেমন থোলামকুচি,
এখানে কিন্তু আদে তা নয়, একটি "ডবলের"ও যথেষ্ট দাম
আছে। পয়সাকে ইহায়া ডবল বলে। পরু ত্ধ কম দেয়;
ছালল দেখিতেই মন্ত, নির্যাস নামে মাত্র। আয় দিবেই বা
কোণা হইতে ? থাইবে কি ? ঘাল কোণায় ? ও সকল
জার প্রধ্যে ধর্ম।

যাংগর কান জীবিকা নাই, সে এখানে ছাগল পোবে। ছাগলের ব্যবসাটা মন্দ চলে না। বিদ্ধোষ্থরী দেবী নিরামিধানী ন'ন, নিত্য শত শত ছাগ তাঁহার পাবাণ-দৃষ্টির



**है** १८५क। मड़ी

বাঙালী এখানে আসিয়াই একগাছি করিয়া লাঠি কিনিয়া বলে। এ একটা সংক্রোমক ব্যাধির মত। তবে দেশোয়ালী লাঠি কিনে না, "বাঙালী-লাঠি"ই ক্রেয় করে। এই বাঙালী লাঠিগুলি যষ্টিরই-নামান্তর ও রূপান্তর।

দেশটা গরীবের দেশ—পাঞারা ছাড়া সকলেরই অস্তু-ভক্ষা গর্পুণ: অংখা। ভগবান বিরূপ— উপারও নাই। ক্ষেত্রে কোন শশুই পর্যাপ্ত পরিমাণে জন্মে না; যাহা জন্মে ভাহা ছারা কোন গৃহস্থেরই সংসার ছই এক মাসের থেশী চলিতে পারে না। প্রসার বিনিম্বে এখানকার লোকের সমুখে ছাগজন্ম হইতে মুক্তি লাভ করিতেছে; থাওরা-দাওরা সম্বন্ধে মা খুব লিব'রেল, গৃহত্বের মে:রর মত, যা পা'ন্—
ক্রণ হইতে প্রাত্তীন (ছাগ) কিছুতেই অক্ষৃতি অথবা আপন্তি
নাই। চোখ কুটিরাছে কি-না, মা চোথ মেলিয়া তা'ও
দেখেন না। আমাদের দেশের সঙ্গে ব্যব্স্থার পার্থক্য আনেক। আমাদের দেশে উৎস্ট ছাগ এক আঘাতেই
বিখণ্ডিত হয়, এথানে সে বালাই নাই, কাটা লইরা কথা,
তা কে-জানে এক; আর কে-জানে এগার! পীঠস্থানে
নাকি দোষ নাই, শাল্পে এইরপ লিখিত আছে। 'হবেও বা!' এথানকার আইনিরী বা গোরালিনীরা দর্শনীর ব্রব্যের সামিল। প্রাকৃত্রে ভাহারা বথন দলে দলে গুট্টা-বোকাই বাজরা মাধার রাজমার্গ আলো করিরা চলে, তথন প্রথম-দৃষ্টিতে বুঝা কাহারও সাধ্য নহে বে সেই স্কৃপীক্ষত "ওছাক্ষত" জমাট গব্য-রসের নিয়ে তরল পদার্থও আছে বা থাকিতে পারে। আমাদের পরিচিত এক পরিবার প্রথম দিনটা সারা দিন আসার আশার বিদিরা থাকিরাও ছব্ব সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। ভাঁহাদের বাড়ীতে আবার ছেলেবুড়া সব চা-থোর। চা-অভাবে গৃহে কি ব্যাপার চলে। একটি সামনে, ছইটি যথাছানে বাঁথা হয়। পাণর বোঝাই করিরা আনাই এপানকার গরুর গাড়ার একমাজ কাজ। অভাত কাজ—যা কিছু, তা কতক মাল্লয় গাড়াতে—ছইটা বলদের স্থানে ছইটা মাল্লয়, জীব ছই-শ্রেণীর বটে, আসলে কিছু একই রকম—কতক বোড়া বা গাধার পূঠে ও বাকী সর্বাপেকা সতা বাহন 'উট্রের' পিঠে বাহিত হয়। উট্টা এদেশে খুবই বেশী; গাছের ডাল পালা খাইরাই তাহারা বাঁচে, আহা বেচারিটা! শিঙটি পর্যান্থ নাই, চাঁট ছুড়িতেও পাবে না।



ট্ডের অপর প্রান্ত

সংঘটিত হইরাছিল, তাহা পাঠক-পাঠিকাগণকে অমুধানে অমুধানে করিতে অমুবোধ করি। তাঁহারা অবশেবে আবাদের লরণ লইরা বলিলেন বে এ দেশের গল্প কি কেবল গুটাই উৎপন্ন করে; আর কিছু না ? ব্যাপার শুনিরা আমরা ভাঁহাদের নর-নারী সকলকে চা থাওরাইরা দিলাম ও পরদিন কৈ গুট্যা পর্বত ভেদ করিতে পরামর্শ দিলাম। তাঁহারা খ্লাকার করিয়াছিলেন, ছুইচারিটা খুনোখুনির দার হইতে আমরা তাঁহাদের রক্ষা করিয়াছি।

এখানে ভিন-গৰুতে, কখনও কখনও 'চৌ-গৰুর' গাড়াও

একটা,জিনিবের ছবি আমি বিছুতেই সংগ্রহ করিছে
গারি নাই, জিনিসটা এদেশের লালল। লালল, সলে মই
ও তৎসলে বীজ বপনের চোঙা। একসলে চবা, মাটা ভালা,
বীজ ছড়ান হয়। জিনিসটা দেখিতে অনেকটা তৈলের
কার্ণেনের মত—লখা, জমি স্পর্ল করিয়া খাকে। লালল
অবস্ত পুরুবেই ধরিয়া খাকে, জ্রী সহকারিনী হইয়া, পার্শে
খাকিয়া ফাণেলে বীজ ঢালিয়া দিয়া যায় এবং অলস পুরুব
বখন ভ্রান্তিবশতঃ (?) বিমায়—তখন ভাহাকে কর্মে উষুদ্ধও
করে। এদেশের নারী-চরিজের ইহা এক বৈশিষ্টা;

মেরেরা রপ্তান কাপড়টাই বেনী পরে-পছন্দ করে। যাহার চার কাল গিরাছে অর্থাৎ কোন কালই বাকী নাই, সাদা কাপড় ভাহারও মনোরঞ্জন করিতে পারে না। বাঙালীর বৌ, একছেলের মা—ভা সে যত অল বরসেই ভৌক-ভইলেই পাছা-পাডটিও পরিত্যাগ করেন, রঙীন কাপডের ত কথাই নাই: ইহারা ঠিক বিপরীত। কাপড়ের রঙও ছাড়ে না, পারের "পারেরও" ফেলে না। আমার মনে হয়, ইহার মধ্যে বেশ একটু psychology মনক্তবের ব্যাপার আছে। সাদা কাপড়ের সঙ্গে জরা-মরণের যে বনিষ্ঠ সম্পর্ক ইহারা ভাহাদের আমলে আনিভেই চার না। বরং যাবৎ জীবেৎ নীতি পালন করিয়া আমরণ রঙীন ধাকিলে ভাল থাকে। কাগড় পরার ধরণটিও বেশ, সামনের দিকে কোঁচাও আছে, মাধার উপরে আঁচলও আছে, একটু টানিয়া দিলে অবশুঠনের কাজও করিতে পারে। অবশ্র দে কাজ ইহাদের কচিৎ করিতে হয়। আগে একেবারেই ছিল না.—আৰুকাল ছই একটি বাড়ীতে বোমটা কৃচিত হইতেছে লক্ষ্য করিলাম। আদর্শটা কেন বে শাহনীর ও গ্রহণীর হইল, তাহা অবশ্র আমার বৃদ্ধির অগমা। তবে বাঙালী যেমন ইওরোপীয়ানদের অফুকরণ করিয়া কুতার্থ হয়, অ-বাঙালীরাও দেখি বাঙালীর অফুকরণ করিয়া চতুপাদ হইবার চেষ্টা করে। কলিকাতা পঁহরে ৰেখি, মাড়োরারী, ভাটিরা, বেহারী, হিন্দুস্থানী (খোট্টা) সকলেই বাঙালীর অভুকরণ করে। এবং আমরা যেমন नाट्वरपत्र थात्राभोगेहे नकन कतित्रा आख्रश्रमाम नाङ कति, ইহারাও বাঙালীর সেই দিকটাতেই ঝুঁকিয়া পড়ে। বালাণীর আদর্শে বিলাদ-লোতে অবগাহন করে, সন্থারের চেরে অগব্যরই---অনেকে বেশী করে।

এখানে পুরুষ, মাত্রেই 'ভাইরা'—দেশী পরদেশী ভেদ ভাহাতে নাই। ধনী-দরিদ্রে, হিন্দু-মুদলমানেও 'ভাইরা'। আর অধিক বরস্বা রমণী মাত্রেই ভৌ-জী অর্থাৎ বৌ-দি। পুরুষ যে পরিমাণে পরুষ, কঠোর, রুক্ষ, উগ্র; রমণী ভতেতাহধিক মাত্রার কোমলা, মধুরা, হাস্তাধরা। রণ-ক্ষেত্রে অবর্ত্ত অক্তরূপ। দেখানে এক-একজনে নেপোলিরান বোমাপার্টির-নাকটা কামটা কাটিরা স্ক্রানিবার শক্তিও ধরে।

বাঙালীর মেরের সঙ্গে পার্থক্য এইখানেই এবং সে পার্থক্য প্রায় আকাশ-পাতালের মতই অসম। বছনারী শুধুই কোমলা, মধুরা, হাভাধরা—ইহাদের প্রকৃতিতে ছই-ই আছে। উজলে মধুরে, কোমলে কঠোরে—
চমৎকার! শুজার যদি elope হয়—সে কথা শুভার;
ছর্ত্ত এ দেশের নারীকে বলপূর্বক হরণ বা ধর্বণ করিছে
পারে না; করিয়াছে বলিয়াও শুনি নাই। আমাদের
বন্ধবাসিনীরা, মদি নাকুর বদলে নকুণের আদর্শে ঘোমটাট
দিয়া শক্তি-মন্ত্রটা লইরা আসিতে পারেন, সংসারের উন্নতি
হয়; সমাজ স্থসংশ্বত হয়; দেশের ও জাতির প্রভৃত
কল্যাণ সাধিত হয়।

विकाां जिल्ला विका-वानिनी (पवीहे व्यथाना। चाह्य बहेन्ना य, भूताकाल प्रती विका भर्वछ हिल्ला। কোন শক্তিমান বিধর্মী নরপতি (অনেকে নবরজদেব অর্থাৎ প্রবন্ধককে সন্দেহ করে ) পর্বতগাত্র হইতে দেবীকে व्यवहरू कतिया त्नोकारयाल सामास्रद गहेया याहेरछ-ছिल्न। পথে নৌকা বাণচাল इटेश यात्र, प्रवी शक्रांशर्छ নিমজ্জিতা হন। পরে পুনক্ষার করিয়া গলাতটে মন্দির নির্মাণ করিয়া প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। বাহারা সন্দেহ करत रा बीमान खेतकरकर व-शर्व व्यानिश दे कर्मी করিয়াছিলেন, ভাহাদের অমুমান যে অমূলক ভিত্তিহীন এমন কথা সাহস করিয়া বলা শক্ত। এথানে আশে-পাশে ভগ্ন দেবদেবী-মূর্ত্তি এত বেশী দৃষ্ট হন্ন বে, তাহা হইতে হিন্দু-বিদেষী শীমান অথবা তাঁহারই মত কোন ধী-মানের আগমন-সম্ভাবনা করনা করিয়া লইতে কষ্ট হর না। আরও এক কথা; এমান ওরদক্ষেব বারাণ্সীতে গিরাছিলেন, ইহা তো অস্বীকার করা বার না; অথচ এত কাছে বিদ্যাচল, তৎপ্ৰতি এতথানি উদাসীয়, ইহা মনে ক্রিলে তাঁহার উপর কতকটা অবিচার করা হয় না কি 🕈

বিদ্ধাবাসিনীর মন্দিরটি সহরের মধ্যন্থলে অবস্থিত এবং অধিকাংশ দেব-দেবীর মন্দিরের মতই স্থানটি পূব "বিশ্লি"—স্বঃ-পরিসর। মন্দিরের দার অত্যন্ত ক্ষুদ্ধ, অতিমাত্র ভাবাবিষ্টের মত ঢুকিতে গেলে আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা আছে। মন্দিরের পাঞ্জারা বাত্রীর উপর উৎপাত ত করেই; আর এক অভিনব ফন্দী-ফিকির খাটাইয়ারোজগারের চেটা করে। মন্দিরে লইরা গিরা—ক'ট

মেরে, বাবু কি কম্মো করেন—ইত্যাকার প্রশ্ন করিতে ফ্রুল করে। করিতে করিতে বথন থামে, তথন বাত্রী বৃষিতে পারেন বে দেবীকে কাপড় দিবার, নথ দিবার প্রতিশ্রুতিও করিয়া ফেলা হইরাছে এবং দেবীর মন্দিরের উপরে দাঁড়াইরাই কথাওলা বলা হইরাছে। এরপ অবহার ইহার প্রতিকার—একমাত্র, নীরবজা।

বিতীর মন্দিরটি পাহাড়ের উপরে অবস্থিত, দেখানে দেবী অর্চভুজা বিরাজিতা। মন্দিরটি পাহাড়ের গুহার খোদিত—
সামনের দিকেই বার-জানালা যা-কিছু, অপর তিনটা দিকই
পাহাড়ের মধ্যে অবস্থিত। অন্তভুজা-মন্দিরের পাদদেশে
ভৈরব-কুগু—এই কুগ্রের জলে অধিকমাত্রার Calcium
থাকার হৃদ্ধন্তের পকে ইহা বিশেষ উপকারী শুনিলাম।
এক ফল্লা-রোগ-প্রস্ত বোগী এই জল পান করিরা প্রার সারিরা
উঠিয়াছিলেন তা'ও গুনা গেল। কুগুটি ধ্বই ছোট ; দৈর্ঘ্যে
প্রস্তে তিন হাত হর কি না হর। গভীরতা আধ হাতেরও
কম, কিন্তু স্বাই স্থানির্মূল জল টলমল করিতেছে।

নীচে, আর একটু দূরে সীতাকুগু। ডিদ্পেপ্টিকদের নিকট ইহার বড় আদর। অষ্টভূজার মন্দিরে পাগুর অভ্যাচার বিশেব নাই, ভবে প্রার্থীর সংখ্যা কিছু বেশী। প্রধানতঃ প্রার্থিনীদের হাত এড়াইরা আসা হুছর। বিলাতী দোকানে Shop girlsরা যেমন দৃষ্টি দালালিতেই অদরকারেও ক্রব্যাদি কিনাইরা ছাড়ে. এখানেও তেমনই স্মদর্শনা ভিখারিনীর দল ব্যাগ খালি করাইরা ছাড়েবেই।

শপর মন্দির কালী-থোপ। ইহারই নীচে কালীকুরা নামে বিখ্যাত কুরাটি অবস্থিত। এ কুরার জল খ্ব কুরার ও হজমী। রিউমাটিক ও ডায়েবেটিক রোগীদের পক্ষে অমৃততুল্য।

অমরাবতী রোডের উপর স্থানিটেরিরাম হইতে ঠিক এক মাইল দ্বে একটি ক্রা আছে, তাহার নাম লালা বাবার ক্রা। বোধ হর কোন কালে ইহার পার্বে বসিরা কোন বন্ধতাাগী সাধক সাধনা করিরাছিলেন; তাহা হইতেই ঐ নামের উৎপত্তি। এই ক্রাটির জলের মত স্থমিষ্ট, স্থাত্ ও উপকারী শীতল জল আমি কোথাও পাই নাই। বৈশ্বনাথবাবু এই জল বিতরণ করিরা স্থানিটেরিরামে দাতা-কর্ণ থ্যাতি লাভ করিরাছিলেন। ক্থাবৃদ্ধির সহারক এমন জল বিজ্ঞাচলেও অল্প আছে। স্থানিটেরিরামের কর্ত্পক্ষ কোন 'বিখ্যাত' কুপ বা কুথের জল বোর্ডারদের দেন না। দেন না, বোধ করি দেউলিরা হইবার আগলার। পশ্চিম দেশ, সকল জল ও হাওরাই ভাল, অমনই কুখা বৃদ্ধি পার, তার উপর এই সব নামজাদা কুপ জলের সহারতা পাইলে বোর্ডাররা কি আর তাঁহাদের ইট পাথর জলাই রাথিয়া আসিবেন ?

ভ্রমণের পক্ষে পর্বতের উপর যে রাস্তাটি আছে সে'টি ও এই অমরাবতী রোড—ছইটিই প্রশস্ত। অমরাবতী রোড যেথানে পাহাড়ের কোলে শেষ হইয়াছে সেথানটাকে 'রাজ-বাড়ী' বলে। আমরা রবার-টায়ার একা পাইলে প্রাশ্ব অপরাহে রাজ-বাড়ী বেড়াইতে যাইতাম। একস্থানে মাঠের মাঝখানে একটা ভালা পাধরের প্রকাশ্ব স্তম্ভ পড়িয়া আছে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার অলে যে শিল্পকার্যা আজও অক্ষুপ্ত অবস্থায় বর্ত্তমান, তাহা দেখিয়া অমুমান করিতে পারা যায় যে এখানে কোন কালে কোন রাজ-রাজড়ার একথানি প্রাসাদ ছিল; কাল-সাগরে তাহা লম্ব

আমি উপরে করেকটি প্রসিদ্ধ মন্দিরের কথা বলিয়াছি;
এ ছাড়া কত ছোট বড় মন্দির ও ঠাকুর দেবতা আছে ও
আছেন যে তাহা গণিরা শেষ করিতে হইলে খোদ শুভদ্বকে
তলব দিতে হয়। এদেশে হতুমানজী—পুড়ি মহাবীরজীর
প্রভাব কিছু বেশী; তাঁহার মন্দিরের সংখ্যা অগণিত।
সম্প্রতি নড়াইল রাজ-বংশের কোন পুণ্যকামিনী রমণী একটি
কালী-মন্দিরও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

আমার ধারণা ছিল, আমার গৃহিণীটির তীর্থ করিবার বন্ধস এখনও হর নাই; বিদ্যাচলে বে-সব দেব-দেবী আছেন তাঁহাদের দেখিরা ও সাধামত পূজার্চনা করিরাই তিনি বিরত থাকিবেন; আমিও অতিরিক্ত ব্যর-বাছল্যের দার হইতে অব্যাহতি পাইব। বরাবর আমি একলাই দেশ ভ্রমণ করি। "স্থামীর পূণ্যে স্ত্রীর পূণ্য, নৃহিলে খরচ বাড়ে।" কবি রবীজ্ঞনাথের "পূরাতন ভৃত্য" হইতে উক্ত ছ্ত্রটি শুনাইরা ভাঁহাকে শাস্ত করিরা আসার অভ্যক্ত হইরা গিরাছিলাম।.

জীবনে বোধ হয় এই বিতীয়বার আমাকে জোড়ে পুণ্য করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। আমাদের মত দীন দবিজ সাহিত্য-সেবীর সহ-ধর্মিনীর পক্ষে কোন অথব্যাধি থাকার কথা,নহে; ছিল-ও না, তাই মরি-বাঁচি করিয়া এমন এক ভারগার দইরা গিরা বোঝা নামাইরাছিলাম বে, ইছা করিলেও ব্যর বর্ডিত হইবার উপকরণ নাই; কিন্তু নেই বে ইংরেজীতে একটা কথা আছে দেখানে ইছা, সেইখানেই উপার—এটা শীমাই হাড়ে হাড়ে অমুভব করিতে হইরাছিল। কতক গুলা অর্থ-ব্যর অবশুস্তাবী জানিরাও, কোন এক অসতর্ক মূহুর্জে আহাকে ভাহার প্রস্তাব অমুমোদন করিতে হয়।

গৃহিণী বলিলেন—কাল কাণীতে বিজয়া দশমী দেশ্ব।
ভিজ, বামেলী, ক।চ্ছা-বাচ্ছা ঠাঙা, হিম—যত রকমের

লোকে প্রতিমা দর্শন করিতেছে, পূজা দিতেছে, অঞ্চলি দিরা ধরু হইতেছে, আর অভাগা আমি, কোধার পড়িরা আছি! ভাগ্য বেবার প্রাসন্ধ হর, সেবার মরুক্ষিতেও গলিল-সভার দেখা বার—বেখানে বাঙালীর হুর্গা পূজা হইবার কথা নর—সেথানেও পূজা দেখিতে পাই। দুরাভবরণ, মীরাট, সাঁওভাল পরগণার নাম করিতে পারি। কালীর এত কাছে এই মীর্জাপ্র বিদ্যাচল, অথচ একথানি পূজাও নাই। অর্থবান লোকেরও ত অসন্তাব নাই, তবু বে কেন

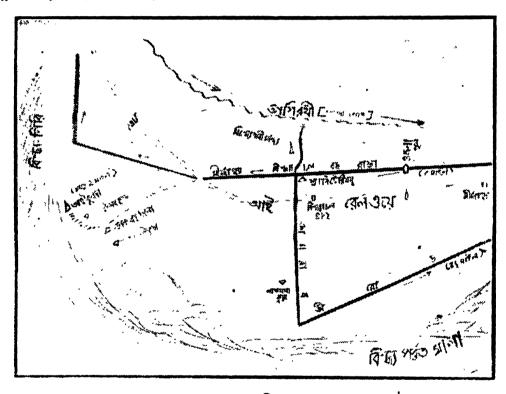

**শা**নচিত্ৰ

ষভ বিদ্ন উপস্থাপিত করা ঘাইতে পারে, করিলাম কিন্ত অধ্যমের কাহিনী তিনি শুনিবেন কেন ?

विनाम-विष्युकात पिन, मा'त मूथ (पथ्व ना १

এ ছ:খ বে আমারও ছিল না, তা নর ! তবে আমি ক্তকটা অভ্যন্ত হইরা গিরাছি। প্রতি বংসরই এ সমরে আমি বাঙলার বাহিরে থাকি; কোনবার ভাগ্যবশে ক্সক্ষরীর দর্শন পাই, কোনবার ঘটে না। কিন্তু বাঙলীর ছেলে, বেখানেই বাই-না কেন, পূকার তিনদিন অহোরাত্র মনে কালে, বাঙলাদেশের মরে মরে কি আনন্দের উৎসব চলিরাছে; দালান আলো করিরা মাবিরাক্ত করিতেছেন।

মা'র বোধন-বাস্থ বাজে না, তাহা আমি ভাবিরা পাই নাই। মীর্জাপুরের Towering personality ডংগার বাবু আমাদের কথাগুলি ভাবিরা দেখিতে পারেন।

সেদিন যে নবমা এবং কালই যে মা বাঙলা ক্ষকার করিরা চলিরা বাইবেন তাহা আমার মনে ছিল না, সারা দিন হেঁসেলে ব্যক্ত থাকিলেও (মাঝে মাঝে ক্ষতক্তে নানাবিধ থাত প্রক্ত করাইরা স্থানিটেরিরামের বোর্ডারদের থাওরাইবার স্থ্ তাঁহার হৃহত; সেদিন স্কাল হৃইতে সন্ধ্যা চপ্-প্রক্ত করিরাছেন) গৃহিণী তাহা ক্লেন নাই; বলিলেন—যাইতেই হুইবে।

থরচের ভরই বে একমাত্র ভর ঠিক তাহা নহে। আমরা
একটু ছবির প্রাকৃতির লোক; অর্থাৎ বসিতে পাইলে শুইরা
পড়ি, উঠিতে বড় চাই না। দৌড় ঝাঁপ, গাড়ী ঘোড়া সত্যই
অপ্রীতিকর। এ সকল বাধা তুচ্ছ না হইলেও সংবারের
আকর্ষণ বড় কম ছিল না। যদি বা মনে মনে মা'র মৃষ্টি
করনা করিরা চূপ-চাপ থাকিরা ঘাইতেও পারিতাম; কিন্তু
বাঙালীর মেরে—যাহাদের অভ আক্রও বাঙালা দেশটা
পুরাপুরি রেচ্ছভাবাপর হইতে পার নাই; আমাদের তীর্থধর্ম, সংসার-কর্ম বাহারা বজার রাথিরাছেন—তাহাদেরই
একজনকে অগজ্জননী-দর্শন হুথে বঞ্চিত করিতে প্রাণে

বলিলাম-তথান্ত।

শ্রীমান সতুকে ডাকিরা পাঠাইলাম। এবং কোন্ পথে কি-ভাবে আরামে বাওরা বাইতে পারে—তাহারই পরামর্শ করিতে বসিলাম। মোটরের ব্যবস্থা করিলে একদিনে যাতারাত সম্ভব; পরে ইহা প্রত্যক্ষও করিরাছি। আমাদের

গাঞ্জীব ( ব্রীবৃক্ত গণদেব গলোপাধ্যার—Pranslation ধ্যান্ত বেণীমাধবের প্রত্রা) একদিন কাণী হইতে দল বল লইরা মোটরে আসিলেন, ঘণ্টা কতক থাকিরা আবার প্রভ্যাবর্ত্তন করিলেন। তবে মীর্জাপুরে তেমন ভাল মোটর পাওরা বার না শুনিলাম। নৌকাবোগে বাওরা বার শুনিরা আমার উল্লম বৃদ্ধি পাইল, এতক্ষণ শুইরা শুইরা কথা কহিতেছিলাম, উঠিরা বসিলাম। "সেই ভাল"—বলিরা তথনই নৌকা পাওরা বার কি-না, একটানা স্রোতে কতক্ষণ লাগিতে পারে, ভাজা কত লাগিবে—সকল বিষরে পরামর্শ করিতে নীচে নামিরা গেলাম। গৃহিণীকে অভর দিলাম—যাইবই; তা' সে কল-ত্বল বা শৃক্ত-পথে হৌক! সেইদিন বিকালে এক-থানা এরোপ্রেন উড়িতে দেখা গিরাছিল।

আমার তিন বীর-পূত্র বারাণসীতে বন্দুক পাওরা বাইবে মাতার নিকট এই শুভসংবাদ অবগত হইরা পরস্পারের মস্তককে চাঁদমারীর চিবি করনা করিয়া আহার-নিদ্রা ত্যাগ করণাস্তব বীরত্ব অভ্যাস করিতে স্কুক্ক করিয়া দিল।

#### অলক্ষণ

### শ্ৰীনিৰ্মাল দেব

আমার যৌবন-ভপস্থাব সিদ্ধি সেদিন,—আমার বিবে! কত দীপালোক,—কত স্থল্যীর কলকঠ,—কত রক্ত-অধরের হাসির দেওরালী! তথন স্ত্রী-আচার হ'চ্ছিল,—চাঁপা-রঙের গরদ প'রে, টোপর-মাধার বরণ-পিঁড়ির ওপর আমি দাঁড়িরেছিল্ম—নিশ্চল-নিছম্প ন'রে। গাঁভটা তরুণী—যেন সাতথানি শুকতারা— আমার ঘিরে প্রদক্ষিণ ক'রছিল,—হাতে তা'দের মিলন-দেবতার বিচিত্র-সম্ভার! কেমন যেন একটা হিছ্বল আবেলে আমার চেতনা এলিয়ে প'ড্ছিল, আমার মন যেন চুপি-চুপি ব'লছিল—"নারি! চিরক্লাণ্মন্থী নারি! স্প্রির সেই প্রথম প্রভাত থেকে বৃগ-বৃগান্ত ধ'রে এম্নি ক'রে পুরুষকে ঘিরে অবিশ্রান্ত তোমরা চ'লেছ—হাতে তোমাদের পথ-দেখানো প্রদীপ-শিখা, চক্ষে ভোমাদের হঃখ-ভোলানো হানি, বক্ষে ভোমাদের ব্রেশ-জীবানো বরণ-ভালা।"

অকলাৎ সেই উৎসব-প্রাজণে একটা ক্ল-কর্কণ কর্ছ ব্যেক্স উঠ্লো—"হাারে মারা, কী বেরাকেলে মেরে ভুই বল্ ত ! এই শুভকর্মে ভুই অলকণে এসে দীড়িরেছিস্ ! যা' হতছোড়ী, ওপরে যা'!"

সেই নারী-জনতার ভিতর থেকে কে-একজন প্রোঢ়া দরদী ববে ব'ললেন—"আহা থাক্, থাক্! ছেলেমাসুব, ওর কি সে জ্ঞান আছে! ঝুণুতে ওতে একটা প্রাণ, ঝুণুর বিরেতে কি ও না এসে থাক্তে পারে! এতে অকল্যাণ হবে না!"

আবার সেই কঠ সাড়া দিলে—"তোমরাও কি আর্কেলের মাথা থেলে গা! শুভকত্মে ওই পোড়াকপালী এসে দাঁড়াবে! তোমরা কি নতৃন শান্তর লিথতে চাও! .....মুখপুড়ী, কাণের মাথা থেরেছিস্, শুনতে পাচ্ছিস্ না কি.ব'লছি!"

ব্যাপারটা কি—কিছুই বৃষ্তে পারসুম না, কেবল দেখলুম

একটি নিরাভরণা কিশোরী—চতুর্দ্ধণ বসন্তের অর্দ্ধ-বিকশিত শতদল—স্নানমূথে সে উৎসব-সভা ত্যাগ ক'রে চ'লে গেল!
—কে আনে তা'র দীর্ণ অন্তরের অতল তল থেকে কিলের তরক পূর্ণিমার সাগরের মতন ফুলে-ফুলে উঠ্তে লাগ্লো!

বাসর-খনে এসে ব'সলুম—শন্ত অপরিচিতার অকুন্তিত
প্রীতির বমুনা-তীরে । কত হাসি, কত রল, কত কৌতুক
বিজয়ী বীরের শিবে পুর-নারার লাজ-রৃষ্টির মতন আমার
ওপর ঝ'রে প'ড়তে লাগলো। কিন্তু কেন জানি না, আমার
মনে হ'তে লাগলো বেন এ হাসি, এ আনন্দ, এ আলো—
এ সবই যেন একটা প্রকাপ্ত মিথ্যার দীলা। স্থলার দেহের
মধ্যে প্রাণহীন করালের মতন, দীপ্ত যৌবনের পিছনে
অসহার জরার মতন, প্রভাতের রাঙা আলোর পারে সন্ধ্যার
কালো হারার মতন আজকের এই উৎসবের আড়ালে যেন
কোপার একটা নিবিড় মৌন হাহাকার লুকিরে আছে ।

আমার এ উদাস স্বপ্নাবেশকে একটা নিদারণ নাড়া দিরে ঘরের বাইরে বারান্দার আবার সেই কর্কণ কঠের সাড়া এলো—"মারা, তবু দরজার পাশে এসে দাঁড়িরেছিন্! কী বেহারা মেরে রে ভূই! তোকে উঠ্তে-ব'স্তে কুকুরের মন্ড দূর দ্ব ক'রে ভাড়িরে দিচ্ছি, বার-বার ব'লছি অস্ততঃ আজকের মন্ডন ঝুণুর ত্রি-দীমানা মাড়াস্ নি, তবু শোড়ারমুখী ভূই ন'ড়বি না! রাক্ষ্মী, সব খেরেছিস্, তা'তেও ভোর ক্লিধে মেটে নি। .....কী, তবু দাঁড়িরে রইলি! দাড়া যাছিছ!....."

একটা রচ় আঘাতের আওয়ান্স এলো !

আমার বুকের ভেতরটা একটা বিশ্বিত আতত্তে কেঁপে
উঠ্লো!—ওই আমার শাশুড়ী-ঠাকরণ, ওঁরই মেরেকে
আব্ধ আমার জীবনের স্থ-ছ:থের সাথা ক'রে ডেকে নিলুম।
বির প্রাণটাও বদি ওম্নি কঠিন পাষাণ হর! দৃষ্টি আমার
আপনি ফিরে গেল আমার পাশের মূর্ত্তির পানে। চেরে
দেখলুম—লাল চেলীর ছাল্লা-তলে একথানি শাস্ত মান
ব্যথাহত মুখ!—ওই নির্মম আঘাত যেন এরই বুকে এসে
লেগেছে, আর কাউকে লাগে নি! বাইরে অক্কলার
আকাশের স্থান্ত প্রান্তে একথানা বড় তারা অল্জল্
ক'র্ছিল, সে যেন হাত তুলে আমার ব'ললে—ভর নেই,

ওরে ভর নেই ! এ বে তোর বৌবন-প্রভাতের **ওর ক্রণ**— ফুটেছে পাঁকের ওপর !

কত রাত হ'রেছিল জানি না। চোপে 'ছুম জাসেনি, কিন্তু একটা প্রান্ত অবসাদে শরীরটা মুরে প'ড়ছিলো,—একটা বালিশের ওপর ভর দিরে জামি একটু এলিরে প'ড়লুম। আমার শাওড়ী-ঠাকরুণ ঘরে চুকে বিরক্ত-খরে মেরেদের ব'ললেন—"কওরুণ বাপু তোরা জামাইকে এম্নি ক'রে জালাতন ক'রবি,—বেচারী যে অতিষ্ঠ হ'রে উঠ্লো, যা' এইবার সব যে-যা'র ভরে প'ড়গে যা'! ও-বেডারী একটু ঘুমোক্।…যা' না, কথা কি কাণে যাচ্ছে না!"

দিনান্তের ব্যথিত আলোর মতন তরুণীর দল কুল-চিত্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল—ঘরখানাকে ঘেন অন্ধকারে ভ'রে দিয়ে! সকলের শেষে দরজাটাকে টেনে বন্ধ ক'রে দিয়ে আমার দরদী শাশুড়ী-ঠাকরুণ চ'লে গেলেন।

ক্ষ-ত্রার ঘরের মধ্যে শুধু আমরা ত্'জনে—ত'টি প্ররাগ-সন্মের তীর্থবাত্রী! কত—কত ব্যাকুল মূহুর্ব নিঃশব্দে কেটে গেল লজ্জা-সব্বোচের দোলার ছলে! তা'রপর আমি আকম্পিত-কর্ষে ডাক্লুম—"ঝুণু।"

সে কিছু ব'ললে না, শুধু একটা সলজ্ঞ হাসির হাল্কা বাতাস তা'র আরক্ত মুখের ওপর ব'রে গেল, একটা নিমেৰ আমার উৎস্ক মুখের পানে চকিত দৃষ্টি মেলে সে কুটিত চোখ-ছটি নত ক'রলে।

আমি ত্ৰিত হাত বাড়িরে তা'র হাতথানি ধ'রে, তা'কে বুকের ওপর টেনে এনে, তা'র রক্তাভ গালের ওপর আমার অধীর অধর ছুঁইরে দিলুষ। সে লঙ্জার ম'রে গিরে আমার উদ্বেলিত বুকের কোণে রাঙা মুধধানা লুকিরে চুপ ক'রে প'ড়ে রইলো।

আরও—আরও কত মৃহুর্ত্ত কেটে গেলো এম্নি নিঃশব্দে। আমি আবার ভাকলুম—"ঝুণু।"

ভোরের বুম ভালানো পাধীর ডাকের স্থরে দে সাড়া দিলে—"কি ?"

আমি জিজালা ক'রপুম—"মারা কে ?"

কোথার গেল তা'র ছৰ্জ্জর লজ্জার বাঁধ! মারার কথা জিজ্ঞাসা ক'রতেই সে নিঃসঙ্কোচে উঠে ব'লে আমার মুধের দিকে চেরে কডদিনের পরিচিতের মতন ব'ললে—"মারা আমার পুড়তুতো বোন। বেচারী জন্ম-জভাগিনী, কবে যে ওর মা-বাবাকে হারিরেছে, সে ও জানে না। তা'র পর বারো বছর বরসে ওর তেজ্বরে বিরে হয়; ওর স্থামীর অনেক বরেস হ'রেছিলো, বিরের পর ছ'মাস বেতে-না-বেতেই তিনি ইাপানিতে মারা যান। মা ওকে একেবারেই দেখতে পারেন না। ও ব'লেছিলো—আমার বিরের দিন ও আমার সাজিরে দেবে। ওর বড্ড সাধ ছিল এই বাসর-খরে এসে ও ব'সবে, কিছু মা ওকে কিছুতেই এদিকে আসতে দিচ্ছেন না। বেচারী আজ সারাদিন ধ'রে মুখ শুকিরে খুরে বেড়াছেছ়।"

ক্ষণেক থেমে ব্যথা-ভরা-কঠে রুণু জিজ্ঞানা ক'রলে— "আছো, স্তিট্ট কি শুভ কাজে বিধবা থাক্লে অকল্যাণ হয় ?"

আমি একটা ভারী নি:খাস ফেলে ব'ললুম—"তা'ই যদি হয়, তা'-হ'লে গৃহীর সংসারে সন্ন্যাসীর সমাদর কেন হয় ঝুণু ?"

ৰুণু কোনো উত্তর দিলে না, কোথার কোন্ অস্তর-লোকে তা'র ৰক্ষ্যথীন নয়নের ক্ষুদ্ধ মান দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে সে তব্দ হ'বে রইল।

পামি ব'ললুম — "বাও ঝুণ, মান্নাকে ডেকে নিরে এলো, — বিধবার আলীর্কালে সধবার সিঁদুর উজ্জন হো'ক !" ঝুণু গণার আঁচল দিরে আমার ভূমির্চ প্রণাম ক'রে আমার পারের ধূলো মাথার নিরে হাসি-মূথে উঠে গেল।

খানিক পরে মান-মুথে ফিরে এসে ব'ললে—"এত ক'রে ডাক্লুম, সে এলো না। ওপরে তেতলার খরে জান্লার খারে চুপ ক'রে দাঁড়িরে আছে।"

আমি ব'লনুম-"চলো ঝুণু, আমরাই তা'র কাছে বাই !"

দিঁ জি বেরে ওপরে উঠে ঝুণুর সঙ্গে তেতালার ছালের কোণে একটা নিরিবিলি ঘরের ছ্য়ারে এসে দাঁজালুম। অন্ধকার ঘর,—মাহুবের কোনো সাজা-শব্দ পেলুম না।

ঝুণুকে জিজ্ঞাসা ক'রলুম—"কই, মারা কোথার ?" ঝুণু ব'ললে—"ওই যে, চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে !"

অন্ধকারে স্পষ্ট কিছুই দেখতে পেলুম না। কেবল মনে হ'লো যেন খোলা জান্লার গরাদের গালটি রেখে একটি খেত-বসনা বালিকা বাইরের স্তৃপীকৃত আঁখারের পানে দৃষ্টি নিবন্ধ ক'রে মর্শ্বর-মূর্ত্তির মতন নিম্পন্দ হ'রে দাঁড়িরে আছে।

আমি ডাকলুম--"মায়া !"

কোনো সাড়া এলো না !—কেবল শুন্তে পেলুম একটা ক্ষীণ চাপা-কান্নার স্থর—শুদ্ধ-গভীর নিশীথে স্থদ্র অর্ত্তিনাদের মতন !

# তীরে

### আচার্য্য শ্রীবিজয়চক্র মজুমদার বি-এল্

শীবন-নদীর তীরে—
কেগো এসে বাধলে বাদা দারা ডান্সা বিরে' ?
মিধ্যাবাদী তুমি;
বৈচি নাই ত তোমার কাছে আমার বাদের ভূমি।

ভেলে নিরে চালা, ভাল বদি চা'স্রে ভবে প্রাণ নিরে ভুই পালা। উপ্টে নিরে মানে,
ব'ল্ছ কি না প্রাণটা নিরেই ছুট্বে আকাশ পানে ?
ক'র্ব আমি লড়াই,
সইব না এ বে-আইনি, পরের উপর চড়াই।
সন্ধি কিসের ডাকাত ?
ডরি না ডোর পাধর-ভালা হুড়ুম্ শুড়ুম্ ঠকাং।
বৃদ্ধ ব'রে বীরে।
কে জরী, কে পরাজিত জীবন-নদীর তীরে ?

# বিবিধ-প্রসঙ্গ

#### সাঁওতালি ভাষায় সংস্কৃত ও প্রাদেশিক ভাষার প্রভাব

#### শ্রীদত্যেশচন্ত্র ওপ্ত এম-এ

টিক্ কোন সময়ে সাঁওতালের। ভারতে এসেছিল তা জানা যার না। কেউ কেউ বলেন, তারা হিমালয়;থেকে এসেছিল, আর বাঙ্গলা বিহার প্রভিদার এসে বাদ করেছিল। কেউ বলেন তারা সাগর পার থেকে এনেছিল। আবার কেউ বলেন সাঁওতালেরা ভারতেরই আদিম বাদিন্দা। এটা নিশ্চিত বে তারা এই ভারতবর্ষে বছ শতালা হতে বদ্বাদ করছে। অনুমান বে আর্য্যগণের ভারত অধিকার কর্বার পূর্বাহতেই তারা ভারতে ছিল।

বিহারের ছোটনাগপুর বিভাগে, সাঁওতাল পরগণার, ওড়িশার বালেধর জিলার আর মর্রজ্ঞ রাজ্যে, প্রাচীন বঙ্গের বারজ্ম, বাঁক্ডাও মেদিনীপুর জিলার, উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর জিলার সাঁওতালদের সংখ্যাধিকা দেখিতে পাওরা বার। সাঁওতালদের মধ্যে প্রচলিত কিছ্মন্তী ও তাহাদের সহচ্ছে প্রকাশিত পুত্তকাদি হ'তে ব্রুতে পারা বার বে, মেদিনীপুর জিলার উত্তর পশ্চিম অংশে, সাঁওতালদের আদি বাসহান, অস্ততঃ আদি ও দার্থকালহারী উপনিবেশ ছিল। মেদিনীপুর জিলার এই অংশ, ইংরাজ অধিকারের প্রথমে 'জঙ্গল-মহাল' নামে অতত্ত্র জিলারণে শাসিত হত। জঙ্গল-মহালকে বিচ্ছির করে, কতক অংশ মানজ্মে, কতক বারজ্মে, কতক বার্ডার আর বেশার ভাগ মোদনীপুর জিলার সঙ্গে ১৮৭০ থেকে ১৮৮০ খঃ অক্ষের মধ্যে সংযুক্ত করে দেওবা হর।

পূর্বেন মনে ক'রতাম বে সাঁওতালি বুলি বা খাঁটা বা অবিমিশ্র তাবা।

এ রকম মনে করা তুল। কোনো জীবছ ভাবার পক্ষে বার পঞ্জীর
মধ্যে আবছ থাকা অসভব। বিবিধ সভ্য ও বর্বরজাতির সহিত
সংঘর্বে ও সাহচর্ব্যে সাঁওতালদের জাতীর প্রফুতির বে পরিবর্জন সাধিত
হয়েছে, তাহাতে ভাবার পরিবর্জন ও পরিবর্জন অবস্থভাবী। আদিম
ও বর্বর সাঁওতাল এখনও ওড়িশার পার্বত্যে প্রদেশে বর্জমান। এখনও
ভারা কাপড় পরে না, বজলেই লজ্জা নিবারণ করে। সাঁওতাল পরপণা,
মানভূম, বার্ডা, বারভূম ও মেদিনীপুরে, সাধারণ হিন্দুচাবী ও পৃহত্তের
ভূল্য সাঁওতাল চাবা ও পৃহত্তের অভাব নাই। আবার বিববিদ্যালরের
উপাবিধারী ডেপ্ট, কেরাণী, ফুল মান্তার সাঁওতাল, সাওতাল পরপণা
ও হালারিবাস জিলায় বিরল নহে। স্তরাং সাঁওতালদের মধ্যে
প্রচলিত ভাবারও ভারতম্য দেখিতে পাওরা ঘাইবে ইছা আকর্ব্যের বিবর
কিন্তুই নহে।

दबन, कात्रधाना, मिनन, काट्रेन भाषानक, लाकान, नहानन, ब

সবের আমলে আসে নাই এমন জাতি বা সম্প্রদার দেখতে পাওরা বার না। স্বতরাং অনেক ইংরাজী, বাংলা, হিল্পাশন্দ তাদের ভাবার লোর করে চুকেছে। তাদের বেছে বার করা কটিন নর। তাদের ভাবাও এখন আর-সমস্ত জীবত্ত ভাবার মত মিশ্রভাবা। আমার অসুমান হর, 'আদি ও অকুত্রিম' সাওজালি ভাবা এখন স্প্রশ্রার।

আদিতে আব্রের সহিত সংঘর্বের কলে অনেক সংস্কৃত শব্দ সাঁওতালেরা গ্রহণ করতে বাধ্য হর। তীর ধসুকের এব্নি অপ্রচলন আলকালকার বৃগে, যে, আমরা মনে করি যে, ওটা বৃদ্ধি বস্তু ও পার্কাত্য লাতিদের নিজম অস্ত্র। ভাবা সাক্ষ্য দিছে যে ঐ অস্তুও ধার করা। তীর-ধসুকের সাঁওতালি প্রতিশন্ধ নাই। 'তীর'কে বলে 'লর', আর ধসুককে বলে 'ল্লা'; একেবারে বাঁটী সংস্কৃত। অপর প্রতিশন্ধ হছে 'কাড়,' কার্ম কেরই অপত্রংশ; আর ধসুক হল 'বাল'; 'বংশ' আর প্রতে হর না। আশ্রহার মনে হতে পারে, কিন্তু এ কথা সত্য যে, প্রচলিত সাঁওতালি ভাবার, সংস্কৃত শন্ধই সর্কাণেক্ষা বেনী,—সংস্কৃত বা সংস্কৃতমূলক। পূর্কেই বলেছি যে অনেক বাংলা, হিন্দী ও ওড়িয়া শন্ধ সাঁওতালি ভাবার সম্পদ্বৃদ্ধি করেছে।

প্রদেশভেদে একই শব্দের রূপান্তর দেখা বার। বীরভূমের স<sup>\*</sup>থিতাল রাভাকে বলে 'কুলহি'। কুলি বাংলা শব্দ। মেদিনীপুরের গোপীবরভপুর খানার আর বালেখর জিলার স<sup>\*</sup>াওতালেরা, পথকে বলে 'দাও'। আপনারা পুরা শ্রীক্ষেত্রের 'বড়দাও' গুনিরাছেন।

সাঁওতালকে তাহার জাতি জিজাসা করিলে বলে, 'সাঁতাল', ওড়িশার বলে 'সাঁতাড়', বীরভূমে বলে 'মাবা'। নিজেদের মধ্যে বলে 'হড়'। 'হড়' বা 'হর' গ্লাটী কোলারীর শব্দ। সাওতাল ও কোলেরা নিজেদের বলে 'বীরহর'। 'বীর' মানে জঙ্গল, বার থেকে, কেউ কেউ বলেন, 'বীরভূমির' নাম হরেছে; আর 'হর' হ'ল মানুব। 'বীরহর' মানে 'জঙ্গলের মানুব' আমরা বেমন সাধারণ কথার বলি 'জঙ্গুলি'।

ছীলোক বলতে কিন্ত 'কুঁরি', বাললা ও সংস্কৃত 'কুৰারী'রই স'ওতালি রূপ। বিবাহিতা ছীকে বলে 'নাইজু' বা 'ঐরা'। 'নাইজু', হিন্দী 'নাই', 'নাইজীর' রূপান্তর। 'ঐরা' কি 'উহারা'র সংক্ষিপ্ত সংক্ষরণ ? তাবিবার বিবর, কারণ স'ওতাল বা কোল নিজের ছীর নাম লর বা।

ছেলেপিলাকে বলে 'গিদিরা' বা 'হপন'। গিদিরা কি 'কুড্ড' হইডে আসিরাহে ? কিন্তু পুত্র সন্তানকে বলে 'কোরা গিদিরা', 'কোরা' নিক্রই 'কুমারের' রূপান্তর। কভাকে সেইরূপ বলে 'কুরি সিদিরা। 'হণন' কেবল শাবক অর্থে ব্যবহৃত হয়। বেমন, ভালুক হানা, 'বনাহপন'।

সাঁওতালের। বাসবরকে বলে 'বাসা'। গ্রামের নামের অন্তে সেইকড 'বাসা' প্রারই পাওরা বার। আমাদের নিকটেই ভালু 'বাসা' আপনারা জানেন। 'চাইবাসা'তে ঐ 'বাসা'। রাখাল বা গোপালককে সাঁওতালের। বলে 'গুণী'। হলচালনকারীকে বলে 'চাসা'। এর থেকে অনুযান করা অভার হবে নাবে আদিম অবস্থার, এরা হলচালনা করত না, বর বেঁধে থাকত না, গোপালন করত না।

দেবদেবীর নাম বেশী নাই। দেবতা, ঠিক ঠিক বলতে পেলে অপদেবতা, মহালরদের সাধারণ নাম 'বোলা'। ধুব বড় দেবতা অর্থাৎ ঈথরকে বুঝাইতে বলে 'সিং বোলা'। 'সিং' সিংহ থেকে। সিংহ বনের প্রবল প্রতাপশালী, সর্বপ্রেষ্ঠ রাজা। হিন্দুর নিকট ধার করা 'চঙা' দেবতাকেও 'চঙীবোলা' হতে হরেছে।

সাঁওতালেরা' বোধ হর, স্টের আদি থেকেই নৃত্যগীত ও বিলাসপ্রির ও সৌন্দর্ব্যের উপাসক। সেই জক্তই বোধ হর, চক্র তাদের প্রির। চক্র ও স্বর্ব্যের নাম করণের সময়, আপে চক্র হ'লেন 'চালো'; স্ব্যু উক্তর ও উক্ষলতর, স্ত্রাং তিনি হলেন 'সিং চালো'। মাসও 'চাল' এক মাস. তু মাস হলো, 'মিত চাল' 'বারেরা চাল'। 'আগুন'কে বলে 'সেকেল্'—অগ্রির ধ্বনি আছে। বাসগৃহকে বলে 'ওরা'—গৃহের ধ্বনি বর্ত্তমান।

গৃহপালিত জীব জান্তর মধ্যে তাহাদের প্রধান হচ্ছে মুর্গী,—বলে 'সিম্'। অনেক সাঁওতাল বলে 'কুকড়া' কুজ্টের—হিন্দী সংস্করণ। আর সব প্রারই খার করা, বেমন—

পাভী—গাই। পাধা—গাধা। উ ট—আঁট

পাধি—'চেড়ে'—হিন্দি উর্দ্দুর চি'ড়িরার সংক্ষিপ্ত রূপ।

ৰও —'আধিয়া'—এ ড়ে হইতে মনে হয়।

কুৰুৰ-সেতা

ছাগল—মেরোম—ধ্বনিবাচক শব্দ। ম্যাড়া পাঁঠা বাংলার চলিত আহে।

'ছরিব' কিন্তু 'জেল'—সিংএর নামে জন্তর নাম।

অধ – সাগম — আর্থি থেকে কোন কালের ধার করা জানা বার না।
 সংখ্যাবাচক শব্দের মধ্যে সংস্কৃত শব্দের চিক্ত এখন ধরা কঠিন।
 অনেক পণ্ডিত অনুমান করেন বে সাঁওতালেরা আর্থাগণের নিকট গণনা
 শিক্ষা করেন। এক চইতে দশ পর্যান্ত সংখ্যার, বাঙ্গলা বা সংস্কৃতের
 এতিথানি পাওয়া বার না। অক্ত কোনো ভাবার প্রতিথানি আছে
 কি না, অভিজ্ঞোর বলতে পারেন।

এক—মি

हुरे---वादब्रबा

তিন - পে-জা

চার---পোণে-আ

পাঁচ—যোৰে

হর—তুরুই

সাত-এ-আ-এ

আঠ---ই-রা-ল

নন্ন—আ-রে

ৰশ—গেল্

ভবে বিশ বা কুড়িকে বলে 'ইসি'। 'ইসি', বিশ বা বিংশ থেকে এসেহে বলা বার। আবার কুড়ির উর্জ্ সংখ্যা বাচক শক্তাল সংস্কৃতের অমুরূপ প্রণালীতে পটিত। বেমন চরিশ 'বার ইসি', কিন্তু পঞ্চাশ হ'ল 'বার ইসি সেল' অর্থাৎ ছুকুড়ি দশ। ভেমনি এক শভ, 'নোনে ইসি' অর্থাৎ পাঁচ কুড়ি। সাধারণ সাঁওভালেরা কুড়ির বেশী গুণিতে পারে না। অপেক্ষাকৃত সভ্য সাঁওভালেরা একশকে প্রদেশভেদে বলে 'শর, শত, বা শ'—ওড়িরা, হিলী ও বাংলার চলিত রূপ।

তারপর সর্কনাম দেখা যাক। 'আমি', স'ঙতালি 'ইঈএ'—আহংএর শাই ধানি আছে। 'আমরা'—'আনে' বা 'আবানে'—'আবান্' পরিচর দিছে। 'তোর' বা 'তোমার' বলিতে, 'তস্' তংএর মূল। তোমাদের বলিতে 'তাবেন' সং তাত্যাংএর ধানি আনে আর্থ না আমুক। 'আপনি' বলিতে 'আপে' তে তবান বা আপনির চিহ্ন বর্তমান। আপনার বলিতে 'তাপে' তে 'তব' রহিয়াছে, খুঁজিতে হয় না। 'তিনি' বলিতে 'ছনি'—উনিরই প্রকার তেম্ব। তাহার বলিতে 'তারু' এতে তাহার বা তক্তর পক্ষ আছে।

দেহ ও অঙ্গবাচক শব্দে 'পা' অর্থে দেহের নিয়ে . কোমরকে 'কটা', জত্বাকে 'জাঙ্গা' বলে। মূল সহজেই ধরা দের। নাসিকাই মুখমগুলের প্রধান শ্রী ও অবরব। সেই জন্ত 'নাক' বলিতে তারা 'মু' বলে। মুখগহেরকে বলে 'মোকা'; মুখ ধরা পড়ে। গাঁতকে বলে—'ডাটা'—দন্তের ধ্বনি আছে। কেশকে বলে 'উপ্'। 'জিস্থ'কে বলে 'আলা'—তালুর অপত্রংশ বলে বোধ হর। পেটের মধ্যে নাভিই জন্ম; পেটকে তাই সাঁধতালেরা বলে 'লাই'।

ধাতুর মধ্যে লৌহ, হল 'মেছে'—মূল ধরতে পারিনি। সোনা হ'ল 'সামানম্' বর্ণের অপত্রংগ। রৌপ্য'ূহ'ল 'রূপা' —বাংলা শব্দ। আর কোনো ধাতু তারা জানত না।

সম্বৰ্গতক শব্দে আগাগোড়া সংস্কৃত বা বাংলা শব্দের আকৃতি বৰ্ত্তমান—বেমন:—

| বাঙ্গল1     | গ <del>াঁও</del> তালি<br>বাবা বা আপু |  |
|-------------|--------------------------------------|--|
| বাৰা        |                                      |  |
| মা          | শারো, একা                            |  |
| ভাই         | - দাদা বা ভাইরা                      |  |
| <b>विवि</b> | দাই                                  |  |

নীচে কতকণ্ডলি শব্দের তালিকা দেওরা গেল এগুলিতে বাংলাও সংস্কৃতের বেরপ প্রতিক্ষনি পাওয়া বার, উচ্চারণ সরিলেই তা বুরতে পারা বাবে।

| সাঁওভালি '            | বা <b>সলা</b>         | সংস্কৃত_পাতৃ                 |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| সেন                   | য <b>াও</b> রা        | বা শ <del>স</del><br>আস ধাতু |
| हिं <del>खू</del>     | <u> अशा</u> द्य अप    | আগ বাতু<br>আগচছ বা           |
| 11.2                  | 4 (101 44)            | ইহা গচ্ছ                     |
| क्षत्र्               | খাওয়া                | ভূজ ধাতু                     |
| ডাল                   | প্রহার করা            | দওধাতু                       |
| ছুকুপ্                | <b>वमा</b>            | উপ-বিশ <b>ধা</b> তু          |
| ধন (.<br>ভি <b>লু</b> | ণাড়াৰ<br>শাড়াৰ      | দও ধাতু                      |
| <b>७</b> डू<br>१९डू   | মৃত্যু হওয়া          | গতাহ বা গত                   |
| এমৃ                   | বুহুস <b>্</b> তন্    | का—िम                        |
| জন্<br>চেত্তৰ         | উ*চ                   | উচ্চ <b>ত্ৰ</b>              |
| থেঁরে                 | ँ x<br>नि <b>क</b> रि | ছা ধাতু,                     |
|                       |                       | •                            |
| ওকোএ                  | কে ও                  | কঃ অয়ং                      |
| চেৎ কো                | कि !                  | किम् ? हि९ ?                 |
| <b>घार,</b> }         | কেন                   | हि९ कः ?                     |
| हार.<br>(हमा          | • • • •               | 10 7 7 7 7                   |
| व्यारमा )             | <b>এবং</b>            | এবং                          |
| আলে }<br>আর }         | আর                    |                              |
| মেনং ান               | কিন্তু                | কিন্তু                       |
| ইয়                   | য <b>দি</b>           | यमि                          |
| হঁ, হো                | হাঁ                   |                              |
| আঢ় বাং               | a1                    | মা                           |
| এহে ওহো               | আহা !                 | •                            |
| উ <del>ত্ত</del> ৰ    | উচু                   | উচ্চ                         |
| ক্রিং<br>ক্রিং        | <sup>তু</sup><br>কেনা | ক্ৰী <b>ধাতু</b> ।           |
| 144                   |                       | 71 "X '                      |

আরও উদ্ধার করিলে প্রথক দীর্ঘ হরে যাবে। ভবিছতে আরও
আলোচনা করা যাবে। তবে একটা কথা বলা দরকার মনে করছি।
বৈদেশিক পণ্ডিতগণের মধ্যে থারা সংস্কৃত ও প্রাদেশিকে ভাষার
অনভিজ্ঞ—প্রধানতঃ তারাই সাঁওতালি ভাষার অভিধান সম্বলন
করেছেন। ইংরাজী হরফে তা ছাপা হরেছে। বাংলা সরল সাঁওতালি
শিক্ষা যা দেখা যার তার মূলও ইংরেজী। সাঁওতালি ভাষার কোন
অক্ষর নাই। মিশনারীগণ সাঁওতালি একটা স্থাধীন ও স্বতম্ব ভাষা মনে
করে, সাঁওতালি শব্দের রূপ এমন পরিবর্ত্তন করেছেন যে তা দেখলেই
মূতন শিক্ষার্থী ভীত হবেন। আমাদের মধ্যে থারা, সংস্কৃত ও প্রাদেশিক
ভাষার অভিজ্ঞ, সাঁওতালি ও অভান্ত কোলারির ভাষার আলোচনা
করলে অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান পাবেন। \*

#### বাণিজ্যে ব্যাক্ষের প্রভাব

#### শ্রীবিনম্বভূষণ মজুমদার এম-এ

এক দিন এক শেঠজী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বাবুজি বাললা লেশে মাড়োরাড়ীদের আসার ইতিহাস কানেন ?" তাঁহার বলা ইতিহাসটা একটু নৃতন রক্ষের। তিনি বলিলেন,—এক দিন তাঁহার দেশ হইতে লোটা-কম্বল লইয়া একজন তীর্থ করিতে কালীঘাটে আসেন। বেলা প্রায় বিপ্রহরে ভৃষ্ণায় কাতর হইয়া এক ভন্তলোকের বাড়ীতে জল পান করিতে যাইয়া তিনি ঐ ভদ্রলোকের বাড়ীতে চাকর ব্যতীত স্থার কাহাকেও দেখিতে পাইলেন ন। প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলেন, গৃহস্থ নিজিত। আরও ২।১ বাড়ী ঘ্রিরাও দেখিতে পাইলেন, পরিবারস্থ সকলেই নিজিত। কেবল ২।১টা দাস দাসী ও বাসক বাসিকা জাগিয়া আছে। তীর্থ দর্শনের পুণায়রূপ মাড়োরাড়ী বণিকের মনে হইল, ভপবান তাঁহাকে পিপাদার দ্বারা স্থোগ জোগাইরা দিরাছেন। তিনি অবিলয়ে দেশে চিটি লিখিলেন—"বন্ধুবান্ধবকে বলিও, আমি এক অভুত দেশে व्यामित्राष्टि । এ प्राप्त मवाहे पिवरम निजा यात्र ७ त्वांथ इत्र त्राजि सामित्रा कार्षेत्र । काटकरे, मरस्क धनवान श्रहेर्छ रहेरल, এ म्हर्मन मेठ ऋरवान আর কোথাও পাওয়া যাইবে না।" এই পত্র পাইয়া দলে দলে সেই দেশ হইতে ভাঁহারা আগমন করিলেন: এবং কিছুদিনের মধ্যেই ধনী হইয়া পড়িলেন। শেঠজীর পল্প গুনিরা মাড়োরারী বণিকের-মধ্যাত্র-বিশ্রামকে নিজা মনে করা একটা চূড়াস্ত নির্ব্দুদ্ধিতার প্রমাণ বরূপ মনে করিয়া বেশ একটু আনন্দ লাভ করিভেছি ; কিন্তু পরক্ষণেই এই গল্পের সত্যটা অমুভৰ করিয়া লজ্জিত না হইয়া পারিলাম না।

আমরা আজকাল কথার কথার উপদেশ দিরা থাকি—"চাকুরি চাকুরি করিরা ওঠাগত প্রাণ হইরাই ত আমাদের বাঙ্গালী জাতি ধ্বংস হইতে চালয়াছে। ব্যবসা কর—দেখিবে "বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী"। আর ব্যবসার কথা উঠিতেই—মূলধন চাই। মূলধন না হইলে ব্যবসা করা যার কিরূপে ? স্বতরাং মূলধনের জন্ত ডেপুটা, মুন্সেফ, অস্ততঃ ষ্টেসন মাট্টার আস্ত্রীর বজনকে প্রে লিখা, কিংবা handbill ছাপাইয়া ২।১টা Charles Dygambar অথবা সিজেখরী লিমিটেড, দাঁড় করান ছাড়া আর কিউপার থাকিতে পারে ? তার পর কিছু না হইলেই বলা ঘাইবে—আরে ভাই, আপে চাই মূলধন। ধনই মূল। তাহা না হইলে হইবে কেন ? আমাদের দেশে মূলধনই নাই—ব্যবসা হইবে কোথা হইতে ? এ দেশের ঐ ত অভাব া

কিন্ত এই মূলধনও যে টাকা ছাড়া তৈরারী ছইতে পারে, সে দিকে
আমাদের লক্ষা পুর কম। টাকানা ছইলেও, যদি লক্ষ টাকার মাল
পাওরা যার, কিংবা একথানি কাগজের পৃঠে স্বাক্ষরের বলেই ক্রয়-বিক্রয়
চলিতে পারে, তাহা ছইলে এই রোপ্যের টাকা কিংবা কাগজের নোটের
প্রয়োজন কি আছে, তাহা আমরা ভাবিতে যাই না। আর ঐ গবর্ণমেন্টের কর্মচারীর সহিযুক্ত নোট কাগজখানির মূল্য ই বা কোথ

電影の動物は現代のできない。 日本のこれのではないできる。 ていているない いっぱい のないない いっぱん

するのか しょうかいない こうしゅうしょ こうかいていこうかいないの

হইতে জাসে, তাহার বিচারও আমরা কমই করিয়া থাকি। এই কথার উপার ক্রম-বিক্রয়, কিংবা মাত্র ভাকরের উপার লক্ষ টাকার কারবার—ইহার পাকাতে যে শক্তিটুকু থাকে, বাত্তবিক পক্ষে তাহাই ব্যবসায়ীর মূলধন। ইহার প্রসায়ে ও সভাচেনের উপারই ব্যক্তিগত ও জাতীয় উয়তি নির্ভির করে। ইংরাজীতে ইহাকেই বলে Credit। ইহা মাত্র রৌপ্যানির্সিত টাকা ও সোণার মোহরের উপার নির্ভির করে না। ইহার অভিত্যের উপারই বরং টাকা, মোহরে, নোট নির্ভির করে।

ইংরাজীতে ব্যাক্জিলিকে "manufactory of credit and a machine of exchange" বলা হইয়ছে। ব্যাক্ষেই credit তৈরারী ও আদান প্রদান হইয়া থাকে। আর এই creditএর উপরই যথন সমস্ত নির্ভর করিতেছে, তথন Bank না হইলে কোনও দেশের কিংবা জাতির উন্নতি হইতে পারে না। আমরা এই ব্যবসা ক্ষেত্রে কতদূর উন্নত, আমাদের দেশে দেশীর ব্যক্তিদের ঘার। পরিচালিত ব্যাক্ষের অভ্যবই তাহার প্রকৃত্ত পরিচর। বাঙ্গালীর ঘারা ছাপিত ও পরিচালিত "বেকল জ্ঞালজ্ঞাল ব্যাক্ষ" প্রায় ২০ বৎসরে পড়িয়াছে। কিন্তু প্রাকৃত্ত ব্যোমকেশ চক্রবত্তা মহাশয়ের অরান্ত পরিচর্ঘ্যা সম্বেও দেশজাত ম্যালে-রিয়ার হত্ত হইতে মৃত্তি লাভ করিয়া আজও ভাহা পশ্চিমপ্রদেশীর অনুষ্ঠান-গুলির সমকক্ষতা লাভ করিছে পারে বাই।

याशायत है। का नाहे-होका थाहें है बात खन्न माथा-वाथां ह ভাহাদের নাই: কিন্তু দেশে অনেক লোক আছে, যাহারা ভাহাদের টাকা লইয়া কি যে কারবে, তাহাই ঠিক কারতে পারে না। ब्यानिक कार्तन-व्यानक धनी वाकित २।> वन कार्रत वर्षावर কর্মচারী 'পাকে। তাহাদের কাজ-ক্মন করিয়া ধনী ব্যক্তির উষ ত অর্থের সন্থাবহার হয়, তাহার উপার নির্নারণ করা। স্থাসিছ ছারভাঙ্গার মহারাজার এই প্রকার ২া১ জন উচ্চ-বেতন-ভোগী কর্মচারী আছেন। এই এক শ্রেণার লোক—বাঁহাদের টাকা এত বেশী যে, তাহার৷ ঠিক করিতে পারেন না--কি প্রকারে ঐ টাকার স্থ-নিয়োগ হয়। আবার আর এক শ্রেণার লোক আছেন, যাহাদের টাকা পুর কম, এবং এই বল্পতা বশতঃ তাহাদের বিপদ-আপদের জস্ত কিছু কিছু সঞ্চ করা আবশুক। এই শ্রেণীর লোকের পারচর বাঙ্গালা দেশে দিবার কোন আরোজন নাই; কৈন্তু এই শ্রেণীর অন্তর্গত ব্যক্তিগণের সঞ্চের সমষ্টি বড় কম নর। এই ছুই শ্রেণী চাড়া আরও এক শ্রেণার লোক আছে, যাহারা কোনও-না-কোনও প্রকার অক্ষমতা হেতু, তাহাদের অর্থের সন্থাবহার क्रविष्ठ व्यममर्थ। नारालक, श्लोलाक, डास्टाव, डेकील धरः मनकात्री छ বেসরকারী কর্মচারিগণ এই শ্রেণার অন্তর্গত। এই শ্রেণার লোকের পরিচয়ও বাজলা দেশে দিবার প্রয়োজন হয় না।

একটু বিবেচন। করিলেই বুঝিতে পারা যায়—এই তিন শ্রেণীর লোকের উষ্ভ টাকা যাদ একতা করা যার, তাহা হইলে সে কত হইতে পারে। এই টাকার উপযুক্ত ব্যবহার হারা দেশের শিল, কৃষি ও বাণিজ্য বিষয়ে কত উন্নতি হইতে পারে, তাহা সহজেই অসুমের। এই সমস্ত টাকা একত্রীকরণ ও দেশের শান্তলনক কাজে নিরোগ করা ব্যাকের কাজ। ভারতবর্বে ব্যাকের সংখ্যা লোক-সংখ্যার অনুপাতে খুবই কম। অমেরিকার ব্যাকের সংখ্যা ২৮০০০, ইংলতে ৯৩০০, জাপানে ৫৮০০, আর আমাদের ভারতবর্বে মাত্র ৬৬০। প্রতি দশ লক ব্যক্তির জন্ত পড়ে আমোরকার ২৪০টী, ইংলতে ২১৭টী, জাপানে ১০টী আর আমাদের ভারতবর্বে মাত্র ১টী ব্যাক্ত আছে। কিন্তু এই ৬৬০টী ব্যাক্তে প্রার ২০০ কোটী টাকার ব্যবহার ঘারা দেশের ব্যবদা প্রভৃতির কত না উন্নতি সাধিত হইতে পারে!

ভারতব্যর্ষ Bankএর সংখ্যা বৃদ্ধি ও উন্নতিকল্পে গ্রহণ্মেন্ট শীঘ্রই একটী কমিটী নিযুক্ত করিবেন। বর্তমান দেশীর ব্যাকগুলির মধ্যে ২০১টীর সংক্ষিপ্ত পরিচন্ন দিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

ভারতবর্ণীর ব্যাক্ক লির মধ্যে Imperial Bank of India দর্ব্ধাপেক। বৃহৎ। ১৯২১ দালে Bank of Bengal, Bank of Bombay ও Bank of Madras ভিনটী ব্যাক একতা সংবৃক্ত হইরা Imperial Bank নাম গ্রহণ করিরাছে। ইহারা সরকার বাহাছরের থাজাঞ্চি; ও কাজেকাজেই সরকারী টাকা আপনার প্রয়োজন মত ব্যবহার করিরা থাকে। এই ব্যাক্তের ১৬০টী শাথা আছে; কিন্তু বাহুবল ও অর্থবল বেশী হইলেও, ইহার আধকাংশ উচ্চপদত্ত কর্মচারী ইংরেজ; স্তরাং দেশীর ব্যবদার উন্নতিকল্পে দাহাব্য ইহা হইতে আশালুরূপ পাওরা বায় না। সরকারী সংশ্রব থাকাতে হহা সরকারী আকব-কারদার অনেকটা প্রশ্রের গ্রহণ করিয়াছে। Sir R. N. Mukherje, রাজা শ্রীবৃত ক্রবীকেশ লাহা, তার দিনসা ওরাচা প্রভৃতি করেকজন দেশীর লোক Board of Governors এর নেম্বর আছেন; তবে অধিকাংশই সরকারী কর্মচারী কিংবা সরকার ছারা মনোনীত। এই ব্যাক্তে আমানতী টাকার পরিমাণ প্রায় ১০০ কোটা।

ইহার পরই সম্পূর্ণভাবে ভারতবাসীদের দ্বারা পরিচালিত ব্যাক্ত লির মধ্যে সর্বাপেক। বৃহৎ 'সেণ্ট্রাল ব্যাক্ত অফ ইভিয়া লিমিটেড্' (Central Bank of India Ltd.)। ১৯১১ সালে মাত্র ১০ লক্ষ টাকা। মূলধন লইয়া প্রাভঃমারণীয় ক্তর কিরোজশাহ মেটার নেতৃত্বে ও সোরাবজী পোচথানাওরালার বত্বে এই ব্যাক্ত স্থাপিত হইরাছে। ১৯২৩ সালে Tata Industrial Bank ইহার অক্তর্ভু ভ্রুইয়াছে। ভারতবর্ধব্যাপী ইহার ২১টা শাখা আছে। ইহার বর্জমান মূলধন ১৬৮০০০০ টাকা। রিজার্ভ ১ কোটা ও আজকাল ইহার ডিপোজিট প্রায় ১৮ কোটি টাকা। ছিতির মধ্যে সর্বামেটের কাগজে ও নগদ টাকার প্রায় ১২ কোটি আছে। এই অমুষ্ঠানের বিশেষত্ব এই যে, এত বড় একটী বিরাট কারবার কেবল মাত্র ভারতবাসীর দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। ব্যাক্তের ১০০০ জন কর্মচারী সকলেই দেশীয়—পাঞ্লাবী, মাজালী, মহারাষ্ট্রীয়, বাঙ্গালী, পারসিক, ভাটিয়া ও হিন্দুছানী সমন্ত জাতীয় লোকই জাছে। বর্তমান ডিরেক্টারগণের সভাপতি প্রসিদ্ধ সর ফিরোজ শেটনা। ইহার প্রাণ্ড্রালগনের বিপেন্ত বালিভ্রালার জীবনের ইতিহাস অতি আন্তর্যা

তিনি সামান্ত কেরাণীরূপে ২০ টাকা মাহিরানার চাকুরী আরভ করেন। পরে কালক্রমে Bank of Indiaর অপেক্ষাকৃত বেদী বেতনে কর্প্রে নিবৃত্ত হরেন। একবার একটা officeএর কর্প্রথানি হইলে তিনি উহার প্রার্থী হল; কিন্তু কেবল মাত্র ইয়োরোপীরগণই ঐ পদের উপবৃত্ত বিবেচিত হওরাতে তিনি উহ। পাইলেন না। ঐ অপবাদে কর্প্রাহত হইরা তিনি ক্তর ক্রিরোঞ্জনাহার সাহাব্যে দেন্ট্রাল ব্যাক্ত করেন। এই সেন্ট্রাল ব্যাক্ত ভারতবর্বে সৌরবমর মহামুঠান ও ভারতবাসীর অক্ষমতা সক্রে মিধ্যা অপবাদের প্রত্যক্ষ নিবর্ণন।

তার পর Bank of India। ১৯০৬ থৃষ্ট: আঃ বোঘাই নগরে ইহা ছাগিত হয়। ইহার বর্ত্তনান ডিরেক্টরগণের সভাগতি Sir Sasoon David। ইহার ২টী শাখা আছে কলিকাতা ও আমেলাবার। ইহার মূলখন ১ কোটি টাকা। রিজার্ড ৭৮ লক্ষ্ণ ডিপোজিট ১০ কোটি। এই ব্যাহ্ব অঞ্চান্ত কাজের সহিত Executor ও Trusteeর কাজ করিরা থাকে। উইল করিরা Bankএ কোন কাজ করিবার জন্ত ভারার্গণ করা হইলে, এই ব্যাহ্ব একটী নির্দিষ্ট হারে কমিশন লইরা উইলের সর্ভ অনুযারী উইলকারীর সম্পত্তির বিলি-বন্দোবত করিরা থাকে। আমানের দেশে অন্ত কোনও Bank এরণ করে না। এই ব্যাহ্বটীর অধিকাংশ উর্ভ্তন কর্মচারী ইরোরোপীর।

১৯০৭ সালের বার্চ্চ মানে মাজাজে একটা ব্যাছের ছাপনা হর—
ভাহার নাম India Bank Ld. স্থাসিছ Gillandersদের কারবার
ক্যের হওয়ার পর কৃষ্ণখানী আয়ার দেওয়ান বাহাত্রর আদিনারারপ
আয়ার ও রামখানা চেটিয়ারের চেটায় ১২ লক্ষ টাকা মূলখন লইয় এই
ব্যাছ খোলা হয়। ইহার সেক্রেটারী ব্রীযুক্ত বিভাসাগর পাঙে। পাঙে
মহাশর একজন অক্লাভক্সী দেশসেবক। মাজাজে সমুক্তীরে এই
ব্যাছের প্রধান আফিস। এই বাড়ীটি ব্যাছের নিজ্ব। আজকাল এই
ব্যাছের ডিপোজিট ১ কোটি; ইহাও সম্পূর্ণভাবে দেশীর লোক
ভারা পরিচালিত।

এলাহাবাদ ব্যাভ ১৮৬৫ সালে ছাপিত। ইহার শাধার সংখ্যা ৩৫ ও বর্জমান ডিপোজিট প্রার ৭ কোটি টাকা। ইহার উচ্চপদছ কর্মচারী প্রারই ইংরেজ; তবে করেকজন দেশীর ব্যক্তিও আছেন। করেক বংসর হইল ইংলপ্তের P. and O. Banking Corporation এর সহিত বিশেব খনিউত। ছাপন করিয়া ইহার কিছু ভাবান্তর ঘটরাছে। ইহার মূলধন ৩৫10 লক; রিজার্ভও ৪৫10 লক।

উপরিউক্ত বাছওলির প্রতিষ্ঠাত্গণের মধ্যে বাসালীর নাম পুঁজির।
পাওরা যার না। কিন্ত আর একটা পুরাতন নামজালা ব্যাক্তর
প্রতিষ্ঠাত্গণের নামধাম অনুসন্ধান করিতে করিতে একজন বাসালীর
নাম ছেবিরা স্থভাবতঃ আনন্দলাভ করিলাম। এই ব্যাক্তর নাম .
পাঞ্জাব ভালনাল বাছে। এই ব্যাক্তী ১৮৯৫ বঃ লাহোরে শ্রীযুক্ত
ভ্রক্তিবল লাল, সর্বার দ্রাল সিংহ, বক্সী জ্রসিরাম ও শ্রীযুক্ত
ভালীপ্রস্র রারের প্রবঙ্গে ছাপিত হর। ইহার বর্তমান শাখাওলির

সংখ্যা ৪৪ ও ডিপোজিট ৭। কোটা টাকা। এই ব্যাক্তে সেণ্ট্রাল ও ইডিয়ান ব্যাক্তের ভার সমত কর্মচারী ভারতবাসা। তবে প্রতিষ্ঠাতৃ-সংশের মধ্যে একজন বালালী থাকিলেও, আজকাল উচ্চপদে কোন বালালী আছেন কি না সন্দেহ।

এই সমন্ত ব্যাদ ছাড়া আরও করেকটা দেশীর ব্যাদ আহে; কিন্তু সকলেরই মূলধন ১০ লক্ষের কম ও ভিপোজিটও পূর্ব্বোক্ষ ব্যাদগুলির অসুদ্ধপ নহে। .বিদেশী ব্যাদগুলির মধ্যে National, Mercantile, Chartered, Hongkong Shanghai, Lloyds, P. and O. International, Eastern ও Yokohama Specie ব্যাদ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ইহাতে দেশীর ব্যক্তিগণের কেরাণী কিংবা থালাকির অপেক্ষা উচ্চপদ নাই। একটা ব্যাদ্ধে আবার এমন নিরম আহে বে, কোনও ইয়োরোপীর কর্মচারীর আক্ষর না থাকিলে কোন রসিদ কিংযা প্র প্রাফ করা হইবে না।

#### বাহাই প্ৰশ্ন

#### আবুল ফজল

বাহাই ধর্ম সম্বন্ধে আত্র পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে বিশেষ কিছু লিখিত হয় নাই-কিছু হইনা থাকিলেও তাহা এতই সামাল্প যে তাহা হইতে কোন বাঙ্গালীর পক্ষে পুথিবীর এই নৃতন্তম ধর্মটা সম্বন্ধে একটা মোটামুটা ধারণা করাও অসম্ভব। ধর্মাতের স্তিকাগার (১) প্রাচ্যের বুকে এই নৰ ধর্ম্মের জন্ম হইলেও পাশ্চাত্য দেশেই এর বেশী আলোচনা হইয়াছে, এবং পাশ্চাত্য দেশবাদীই এদিয়ার এই ধর্মশিশুটীর প্রতি অধিকতর আকুষ্ট হইরাছেন। ইহাতে আমরা প্রাচী এবং প্রভীচির মনোবুদ্তির একটা পরিচয় পাই। প্রতীচি পৃথিবীর ধন-ভা**ভা**র লু**ঠনের সঙ্গে** সঙ্গে পুথিবীর জ্ঞান-ভাঙার লুঠনেও চিরতৎপর। তার চিরচেতন সজাগ আত্মা-পৃথিবীর কোন কুত্র কোণে কোন কুত্র ঘটনাটার অভিনয় হইয়া যাইতেছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতেও চিন্ধ-উন্মধঃ এবং তাহার রসধারা নিজের সাহিত্যে প্রবাহিত করিয়া নিজের জাতীর জীবনের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করিতে চির-উৎসা**হশীল।** আর পাচী এখনও জান-সমূদ্রের বেলাভূমিতে:--মাঝ বরিরার কি অপূর্বে অঞ্চত তরঙ্গ-ভঙ্গের সৃষ্টি হইতেছে, সে ধবর তাহার कारन जामिता शेंटरह ना। Plato विवाहरहन "Man differs from animals in aiming at some goal. মানুবের জীবনের এক বিরটি नका व्याष्ट्र। भानव-कीवन मांभदात वृष्ट्र नहः व्यथि वामाएमा कमना-কাল্ডের বর্ণিত গাছের ফলও নয় যে, গুগু পাকিয়া করিয়া পড়িয়াই ভার সমাতি। তথু থাইরা, পরিরা, নিদ্রা যাইরা আর সন্তান উৎপাদন করিরাই জীবন কাটানো যদি মানব-জীবনের পরিণতি ছইত, তাছা

<sup>&</sup>gt;+ The world's creeds were born in Asia.

হইলে মামুবের জীবনে আর অভান্ত প্রাণীদের জীবনে কোন পার্থক্য থাকিত মা। অনন্ত কাল হইতে মানব-জীবন এক মহা লক্ষ্যের পানে ছুটিরা চলিরাছে। স্থায়ীর আদি হইতে বুগের পর বুগ ধরিয়া মামুবের আনের অভিযান চলিরাছে—আরও অনন্ত কাল পর্যান্ত চলিবে।

পৃথিবীর অতি শৈশবকাল হইতে মানব-জাতির ইতিহাসে একটা জিনিস অপারবর্তিত ভাবে দেখা বার। সেইটা এই—মাসুব সকল অবস্থার, তার সমত কথ-ছ:খের মধ্যে একটা অদৃশু শক্তিকে মানিরা চলিয়াছে। সহত্র সহত্র বৎসরের সাধনারও সেই অদৃশু শক্তির স্বরূপ এথনও নিণীত হর নাই। তথাপি সেই শক্তির অন্তর্গ বীকার করিতে মাসুবের বাধে নাই। কোন ধর্ম মানে না—পৃথিবীতে এমন মানুবের অভাব নাই; কিন্তু এই অদৃশু শক্তির অতিত্ব বীকার করে না, এমন মাসুব আছে কি না, ভাষা আমাদের জানা নাই। একজন ইরোরোপীর লেথক লিখেরাছেন:
—"A man may have no religion, but he always has a god." (২) এই অদৃশু শক্তিকে বুগে বুগে মাসুব দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে বিভিন্ন নামে অভিত্ত করিয়াছে; এবং বিভিন্ন রক্ষমে এই অদৃশু শক্তির পারে মাধা নত করিয়া আসিয়াছে। ধর্ম কি ? এই অদৃশু শক্তির পারে মাধা নত করিয়া আসিয়াছে। ধর্ম কি ? এই অদৃশু শক্তির পারে মাধা নত করিয়া আসিয়াছে। ধর্ম কি ? এই অদৃশু শক্তির পারে মাধা নত করিয়া আসিয়াছে। ধর্ম কি ? এই অদৃশু শক্তির পারে মাধা নত করিয়া আসিয়াছে। ধর্ম কি ? এই অদৃশু শক্তির পারে মাধা নত করিয়া আসিয়াছে। ধর্ম কি ? এই অদৃশু শক্তির পারে মাধা নত করিয়া আলিয়াকে। বাল ইতে পৃথিবার

"Belief in the existence of supernatural power, and a sense of dependence thereon." এই ত মামুবের আসল ধর্ম। শুধু শিক্ষিত লোকেরা এই অদুখ্য শক্তির কাছে মাধা নত করে নাহ---আশিক্তি পাহাড়ী যাহাদিপকে সভ্য ভাষায় বৰ্ণরও বলা হয়--এই অনুগ্র শক্তিৰে মানিয়া চলিয়াছে। আগেই বলিয়াছি, স্থান-কাল-পাত্ৰ-ডেদে এই অত্ত শক্তর পরিকল্পনায়ও বিভিন্নত। ঘটয়াছে, শিক্ষিত লোকেরা বেখানে এক নিরাকার ভগবানের পরিকল্পনা করিয়াছেন, সেখানে অশিক্ষিত লোকেরা হয় ত কোন শক্তিধর পণ্ড বা কোন প্রাচীন বুক বিশেষের মধ্যে এই অধুশ্র শক্তির কলনা করিয়া তাহাকে পুঞা-নিবেদন ক্রিরা আসিরাছে। এই যে অনন্ত স্থ্যার আধার সৌন্ধ্যলন্ত্রী প্রকৃতি---ইহাকে ছাড়াইরা ভাহাবের চিন্তা হর ত আর উদ্বে উঠিতে পারে নাই। এর মধ্যে ভালারা সেই রহজমর অদুর শস্তির বিচিত্র লীলা খেলা. শেষিরাছে। তাই সে এই অফুতির পূজা করিরাই নিজের চিত্তকুধা মিটাইতেছে। উপাদনা মামুষের প্রাণের আহার। উপাদনা ছাড়া মানুষ বাঁচিতে পারেনা—মামুধের আত্মা তৃপ্ত হইতে পারে না.—দে যে প্রকারের উপাসনাই হউক। যাহাদের চিস্তা আরও কিছু উর্ছে উঠিলাছে—তাহার। নিজেদের কলনাসুধারী সেই অদৃষ্ঠ শক্তির একটা মূর্ত্তি গড়িরা তাহারি পারে মন্তক নত করিয়া আসিরাছে। আর কেহ বা কোন বাহ্যিক মূর্ত্তি না পড়িরা সেই কাল্পনিক অদুখ্য শক্তির উদ্দেশে নিবেদন করিয়া আসিরাছে। বভ্যেকে নিজের ইচ্ছাত্মপ ভগবানের কল্পনা করেন। Every one makes his God after his own image. প্রাচীন জগতের কোন

পরগম্বর বা সাধু শ্রেণীর লোক মেব চরাইতে চরাইতে বলিরাছিলেন, 'বছি ভগবানের একটী মেব থাকিত, আমি তাহা চরাইতাম'! কি ফুল্মর, সহল, সরল ভক্তি!

স্ষ্টির আদি হইতে বুগে যুগে মাসুষ সেই অদুখ্য শক্তির ব্যৱপ নির্ণন্ত করিতে এবং ভাহার মনস্তুষ্টির বিচিত্র বিধি-বিধান নির্মারণ করিতে চেষ্টা করিয়া আদিয়াছে। তাই এত বিভিন্ন ধর্মমতের স্বষ্টা তাই প্রাচীন কালের Animism হইতে আরম করিয়া Totemism Polytheism, Dualism, Pantheism, Aerthetism, Agnosticism, Parasitism, Mysticism ইত্যাদি হইতে আজিকার Bahaism পর্যন্ত এত ismএর স্ষ্টি। এই যে অনম্ভ কাল হইতে স্বৃদ্ধ অনম্ভ কাল পণ্যস্ত মাসুবের জ্ঞানের অভিযান চলিয়াছে-সাধনার জয়-যাত্রা প্রক্ল হইরাছে, ভার পশ্চতে কি কোন আদশ, কোন বুহৎ লক্ষ্য নাহ ?---মামুষ চায় পুথিবী আরও উন্নত হউক, মানব জাতি আরও হর্থা হউক---কোন্সল-কলছের পরিবর্তে মাসুর মাসুবের ভাই ইউক। বিশ্ব রহস্টের দারোদ্বাটন করিয়া মাকুষ এই বিরাট তথ্যের সমাধান করিতে চার। কিন্তু এই প্রবীণ পুথিবীয় এত ism অসবের পরেও আমাদিগকে Mrs. Stannardএর মত জিজাদা করিতে হয় 'Has humanity advanced ?' মানুব কি অখী হহয়াছে ? মানবজীবন কি আশাকুরূপ উন্নত হহয়াছে ? মাকুব কি মাফুষের ভার ২হতে পারিয়াছে ? এখনও ত কোন কোন মাফুষের জীবন দোখনে ভাহাকে পণ্ড হহতে শ্রেষ্ঠ ভাবিতে ,সংখ্যে হয় !

"Man is not man because he has a body: he is man in that he possesses a soul. Its perishable clothing assimilates him to the animals: the soul distinguishes him from them." (\*)

বাহাইরা বালতেছেন মানবান্ধার উন্নতি হয় নাই, মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে মানুবে

<sup>(9)</sup> Address by Abdul Baha in Paris,

November 1911.

<sup>(8)</sup> F. H. Strine.

ভারতঘর্ষ

**এই नव धर्पात्र व्यवर्शक रिम्नल मिक्का काली माहान्त्रम ১৮२**८ शृष्टीरस শীরাজনগরের কোন দরিক্ত মুদীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, হজরত মোহাম্মদের মত ইনিও বাল্যকালে কোন বিভাশিকা পান নাই। তাই বাবিরা মুসন্মানদিপকে বলিয়া থাকে—কোরাণ যদি হজরত মোহাম্মদের পয়গম্বরীর অক্সভম নিদর্শন হইরা থাকে, তবে মির্জ্জা আলী মোহাম্মদ লিখিত 'বয়ান' কেন তাঁহার পরগ্ররীর নিদর্শন হইবে না ? অধচ কোরাণের ভাষা হজরত মোহাম্মদের মাতৃভাষা: আর 'বরানের' ভাষা আরবী, যাহা মির্জ্জা আলী মোহাম্মদের মাতৃভাষা ত নহেই, বরং সেই ভাষা শিক্ষা করিবার স্থযোগও তিনি কথনো পান নাই। ১৯ বৎসর বয়সে এই বালক বাব নাম ধারণ করিয়া এক নৃতন ধর্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন বাব আরবী শব্দ-ভাহার অর্থ দরওয়াজা। দরওয়াজা অর্থে তিনি এই মনে করিয়াছিলেন যে, ভাহার মধ্য দিয়া মাফুব ছাদশ हैमाम वा हैमाम स्म्हिनीय शिका शहरवन। এইটি काना कथा ख, পারভ্যের মুসলমানেরা শিল্পা মতাবলম্বী। এই শিল্পা মতবাদের প্রভাবের উপরই 'বাব' ধর্ম্মের ভিত্তি¸। কাজেই বাব ধর্ম্মের গোড়ার কথা জানিতে হইলে, শিরাদের মতামত সম্বন্ধে কিছু ফানা দরকার। শিরাদের মতে হজরত মোহাম্মদ তাঁহার মৃত্যুর সময় তদীয় জামাতা হজরত আলীকে ধলিফা পদে মনোনীত করিয়া যান। (৫) অক্সায় পক্ষপাতের ফলে চল্লব্রত আবুৰকর, ওমর, ওসমান ক্রমান্তরে থলিফা-পদে নির্বাচিত হইরাছিলেন। হজরত ওদ্মানের মৃত্যুর পর যদিও হজরত আলী খলিফা-পদে বৃত হইরাছিলেন, কিন্তু অর দিনের মধ্যে গুপ্ত ঘাতকের হল্তে নিহত হন। এবং অতি অল্প দিনের মধ্যে তৎপুত্র ইমাম হাসন হোসেনও অভি নির্দ্দররূপে নিহত হন। কারবালার মরুপ্রাস্তরে কনিষ্ঠ ইমাম হোসেনের অপূর্ব্ব আত্মদান হইতে শিরাদের, তথা সমগ্র মোসলেম-জগতের, সব্বশ্রেষ্ঠ শোকোৎসব মহরমের সৃষ্টি। ইমাম হোসেনের বংশধর আরও নরজন ইমাম ক্রমান্তরে জ্মিরা. আব্বাসীর খলিফাগণের ছারা নিছত হইরাছেন বলিয়া শিরাদের ধারণা। শিয়া মতবাদ পারভ্যে অধিকতর জনপ্রির হইবার আরও একটা বিশেব কারণ আছে। পারশ্রবাসীদের বিখাস 'জাদেসিয়া' সমরে পারভের 'সাসানীর' বংশের শেব সন্ত্রাট তৃতীয় ইজদ্জোরদের কস্তা বন্দি হইরা আরবে প্রেরিত হয় এবং তৎসক্তে ইমাম ছোসেনের বিবাহ হয়;—এই সমস্ত ইমামেরা এই কল্ঠারই বংশধর। ধর্মঞ্চক হজরত মোহাম্মদ এবং পারক্তের রাজ-পরিবারের বংশধর বলিয়াই হয় ত ইমামেরা পারভ্তে এত জনপ্রিয়। ভাই শিরাদের মত "Whosoever dies without recognizing the Imam of his time, dies the death of a pagan." ফুলীদের মত, কেরামতের পূর্বেইমাম মেহদী আবিভূতি হইরা আবার ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠ। করিবেন। শিরাদের মতে ইমাম হাসন হোসেনের বংশের বাদশ ইমাম মেহদী। তিনি ১৪০ খৃষ্টাব্দে লোকচকু হইতে গা

ঢাকা দিরাছেন বটে, কিন্তু তিনি আজিও বাঁচিরা আছেন, এবং এক দিন স্মাবিভূতি হইয়া পুথিবীতে ভায় ও ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিবেন। তাই শিরাগণ আজিও তাঁহার নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া থাকে. আজু-লালাছ ফরজুর (খোদা শীত্রই তাহার আবির্ভাব করুন)। শিরাদের মতে ইমাম মেহদীর নিরুদ্দেশের পর ৬৯ বৎসর যাবৎ চারিজন মধ্যম্ব ব্যক্তির মধ্য দিয়া তিনি তার শিক্ষা-দীক্ষা শিয়াদের কাছে পাঠাইতেন। এই চারিজন প্রত্যেকেই "বাব" নামে প্রিচিত ছিলেন। বাবিদের মতে মির্জ্জা আলী মোহাম্মদ অক্সডম বাব ইমাম মেহদীর শিক্ষা প্রচারের জক্ত আবিভূতি হইয়াছেন। এই বাবি-মতের মূল অনুসন্ধান করিতে গেলে আমাদিগকে আরও একটু পিছাইয়া যাইতে হয়। ই:তপুর্বে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে শেষ আহামৰ আল্আহ্মারী (১৭৩৩—১৮২৬) নামক এক ব্যক্তি শেখ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন। ইহাদেরও মত ছিল ইমাম মেহ্দী এবং তার অনুসরণকারিপণের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানের জস্ত একজন মধ্যন্থ ছিল, যাহাকে তাহারা বাবের পরিবর্তে "শিরাইকামেল" (পূর্ণ শিরা) বলিত। সেথ আহামদের মৃত্যুর পর সৈরদ কাজেম নামক এক ব্যক্তি তাঁহার স্থলাভিষ্তি হন। অমাদের মিৰ্জ্জা আলী মোহাম্মদ ও বাবি সম্প্রদায়ের অক্ততম নেত্রী পারপ্তের খ্যাতনামা মহিলা জাবি কুররভোল আইন্ (চকুর শীতলতা) প্রভৃতি ব্দনেক প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বাবি নেতার। এই শেখ সম্প্রদায়ের শিষ্য ছিলেন। रिमन्नम यास्त्रस्यत्र भृजात्र भन्न छन्दिः नवौन ग्रक मिर्ड्स भागौ মোহাম্মদ 'বাব' নাম ধারণ করিয়া ২৩ মে ১৮৪৪ খুষ্টাব্দে সেই সম্প্রদায়ের নেতা হইয়া বসেন। কিন্তু সমস্ত শেথেরা তাহাকে ধর্মগুরু রলিয়া মানিয়া লয় নাই। যাহারা মানিয়া লয় নাই ভাহার। শেথ নামে আঞ্চিত পারক্তে টিকিয়া আছে। আর যাহারা তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিল, ভাহার। ভবিষ্যতে বাবি নামেই পরিচিত হইন্নাছে। বাবিরা পুথিবীর সমস্ত পরগম্বর বা অবতারে বিখাস করে: কিন্তু মুসলমানদের মত হজরত মোহাম্মদেই পরগম্বী থত্য এই কথা বিখাস করে না। তাহাদের মতে চিরকাল ধরিয়া যুগে যুগে পৃথিবীকে কল্যাণের বাণী শুনাইবার জক্ত নব নব পরগম্বর বা অবতারের সৃষ্টি হইবে। মির্জ্জা আলী মোহাম্মদ এই যুগের এঞ্জন অবতার। পৃথিবীর সব ধর্মকেই গোড়াতে অক্সাক্ত মতাবলম্বীগণের হাতে অত্যাচার উৎপীড়ন ও নিধ্যাতন সহ করিতে হইয়াছে। এই নব ধর্মের ইতিহাস**ও** তাহা হইতে **মুক্ত নহে**— পারভার ওলামা সম্প্রদায় ও তাঁদের প্ররোচনার পারশু সরকারের আদেশে শত শত বাবিকে শুগাল কুকুরের মত প্রকাশ্ত রাজপথে বড়ই নিষ্ঠুরতার সহিত হত্যা করা হইয়াছে। মিৰ্জ্জা আলী মোহাম্মদ অর্থাৎ 'বাব' ভার ধর্মপ্রচারের প্রথম বৎসর মকা পরিদর্শনে গিরাছিলেন। তথা হইতে ফিরিবার সময় 'বুশয়র' নগরের লোকেরা তাঁহার ধর্মমতের প্রতি আফুট্ট .হইন্না পড়ে। ইহাভে উৎসাহিত হইন্না নব উন্তমে তিনি ধর্মপ্রচারে লাসিন্না পড়েন এবং শীরাজনগরে পঁছছিরা ঘোষণা করেন—হন্ধরত মোহাম্মদের 'মিশন্' শেষ হইরাছে এবং তিনি নব মত স্মষ্টর জক্তে শ্রেরিত হইরাছেন। ইহাতে শীরাজবাসীরা উত্তেজিত হইরা উঠে এবং উত্র গৃহ আক্রমণ

<sup>(</sup>e) এই সমন্ত তারিথ লইনা বিভিন্ন ঐতিহাসিকের মধ্যে মতানৈক্য আছে। আমি প্রচলিত মতই গ্রহণ করিয়াছি।

করিয়া অতি নির্দ্দর প্রহারের পরে ভাঁহাকে বন্দী করে। ১৮৪৫ এর দেপ্টেম্বর হইতে ১৮৪৬ এর মার্চ পর্যাম্ভ তিনি শীরাজনগরে বন্দী ছিলেন। তথা হইতে কোন প্রকারে পলাইরা ইম্পাহানে যান। সেখানে আবার ধৃত হইরা মাকুতে ( Maku ) প্রেরিত হন। তথা হইতে আবার চিহরিক (Chihrik) নগরে তাঁহাকে স্থানান্তরিত করা হয়। অত্যাগর ১উভর মতাবলনীলের মধ্যে বিবাদ যোরতর হইলা উঠে। ইহাতে উৎপীড়ন যতই বাড়িতে লাগিল, তাহাতে স্থবিধা এই হইল যে,ধীরে ধীরে বাবিমত চতুৰ্দিকে ছড়াইরা পড়িতে লাগিল। ইহা পারত সরকারের সহ্য হইল না। তাই এই নব ধর্মকে সমূলে উৎপাটনের জন্ম, তাহার প্রবর্তক মিৰ্জ্জা আলী মোহাম্মদকে তাহার৷ ১৮৫০ খুটাকে প্রকাশ্য রাজপথে শুলি করিয়া হত্যা করিল। কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ্য সফল হইল না। বাবের মৃত্যুর সময় তিনি মির্জ্জা এহিয়া নামক একটা উনবিংশবর্ষীয় ৰুবৰুকে তাঁহার ছুলাভিষিক্ত করিয়া যান। এই যুবক পরে 'সুবেছ-এজেল্' নামে পরিচিত হন। তিনি বালক বলিয়া তাঁর পরিবর্ত্তে তাঁর বৈমাত্রের বড় ভাই মির্জা হোদেন আলী-বিনি পরে বাহাউলাহ নামে পরিচিত হন-সমস্ত সম্প্রদায়কে পরিচালন করিতেন। ১৮৫২ খু: করেকজন বাবি পারভের ভদানীস্তন সম্রাট নাসিরউদ্দীন শাহকে (৬) হত্যা করিবার চেষ্টা করে। এই হইতে বাবিদের উপর অভ্যাচারের মাত্রা আরও বাড়িয়া যার। এই সময় মহিলা বাবি 'কুররতোল আইন' সহ প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বাবিদিগকে হত্যা করা হয়। পারপ্রের প্রত্যেক সম্প্রদায় এই হত্যা যজ্ঞে যোগ দিয়াছিল। এই সময় কোন প্রকারে স্বেহ্ এজেল ও বাহাউলাহ বাগদাদে পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করেন। ১৮৫০ হইতে ১৮৬৪ খুঃ পর্যান্ত বাগদাদ বাবি সম্প্রদারের কেন্ত্রভূমি ছিল। এখানে ১৮৬৪ খৃ: স্বেহ্ এজেল এবং ৰাহাউল্লার মধ্যে মতবিরোধ জালিয়া উঠে। 'বাব' অর্থাৎ মির্জ্জা আলী মোহাম্মদ শেব বয়সে ঘোষণা করিয়াছিলেন—তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহা হইতেও শ্রেষ্ঠ এক মহাপুরুষ আবিভূতি হইবেন, যাঁহার অগ্রানৃত মাত্র তিনি। এখন মির্জা হোদেন আলা অর্থাৎ বাহাউলাহ 'বাব' কথিত দেই महाशुक्रय वित्रा नां वी कतिहा विगटन । আগেই वला इडेहारह-- यूटवर এফেলের অল্লবংক্তার জভ বাহ্টিলাহ সমস্ত সম্প্রদায়ের পারচালনা করিতেন। কাজেই সমস্ত সম্প্রদায় তাঁহারই প্রভাবাধীন হইয়। পড়িয়া-ছিল। সুচরাং তাহার এই নুত্র দাবীকেও অধিকাংশ শিষ্ক মাথা পাভিন্ন লইল। স্থবেহু এজেলের নেতৃত্বে যাহারা টিকিয়া রহিল, ভাহাদের সংখ্যা নিভাক্ত নগণা ছিল। এই ছই দলের মত বিরোধ ক্রমে বিবাদে পরিণত হয়। তথনও বাগদাদ তুরক্ষের অধীন ছিল। Mandatoryর নামে এই নাবালক দেশটার উপর মুরুবিবয়ানা করিবার খেরাল তখনও ফরাদী কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। তুরক গভর্মেণ্ট একই সম্প্রদায়ের এই বিবদমান শাখা ছুইটাকে বাগদাদ হইতে বিভাড়িভ করিয়া দেন। প্রথমে ইহারা

(৬) ১৮৯৬ খুঃ ১লামে মিৰ্জা মহম্মদ রেজানামক এক ব্যক্তি Persian Revolution by E. G. B. ইহাকে হত্যা করেন।

তুরকের রাজধানী কনষ্টান্টিনোপলে নীত হর। পরে দেখান হইতে ভাহাদিগকে আদ্রিরানোপলে নির্বাসিত করা হর। বাহাউল্লাহ স্থবেহ এজেলের সঙ্গে সমস্ত বন্ধন ছেদন করিয়া ১৮৬৬ প্রঃ নিজেকে বাব-কথিত অবতার বলিরা ঘোরণা করেন। এখন হইতে जुत्रक मत्रकात विव्रक्त इरेग्रा এ जिनो निगरक मारे आर बदः वारारे-দিগকে সিরিয়ার এক। (Acre) নগরীতে নির্বাসিত করেন। বলা राइना, स्ट्र अद्यालत्र जनूनत्रनकात्रोभन्टक जासनी अवः वाहाछेलात्र व्यक्रमत्रगंकात्रीगंगरक वाहाहे वला इत्र । व्याक्रलीरमञ् मःशा श्वहे, नन्नगं ছিল, এমন কি তাদের সংখ্যা ৩০এ অধিক ছিল না। কিন্ত বাহাইদের সংখ্যা ক্রতগতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে এবং দেখিতে দেখিতে একা নগরী এখন বাহাই ধর্ম্মের দর্মপ্রধান কেন্দ্রভূমিতে পরিণ্ড হইয়াছে। সমন্ত বাবি সম্প্রদার এই ২ইতে বাহাই নামে অভিহিত হইতে লাগিল। আজলীদিগকে no changers বলিলে ঠিক বলা হয়। ইহারা বাব-প্রচারিত রীতি নীতির বাহিরে পা দিতে অনিচ্ছুক আর বাহাইরা ছিল পরিবর্ত্তনপত্নী। বাহাউল্লাহ বাব-প্রচারিত মতামতের উপর নিজের সাধনালক্ক অনেক স্বাধীন চিন্তা যোজনা করিয়া বাহাই ধর্মকে আরও উদার ও ব্যাপক করিয়া তলিয়াছেন।

বাবি এবং পারশ্রের সরকারের মধ্যে যথন বোর কোন্দল চলিতে-ছিল-অসংখ্য বাবির রক্তদানেও যথন পার্শ্য সরকারের জিঘাংসা-বৃত্তি চরিতার্থ হইল না, তথন বাহাউল্লাহ নিজের শিষাদের মধ্যে অহিংসা মন্ত্র প্রচার করেন। তিনি বলিলেন 'সত্য এবং ধর্ম প্রচারের জম্প্রে মারামারি করা, কিছুতেই উচিত নয়—বিখাসীদের আত্মদানের উপর সত্যের বিজ্ঞার-বৈজয়ন্তী উদ্ভিবে। অক্সের রক্তপাতের পরিবর্ত্তে নিজের রক্ত দানই শ্রের। এই হইতে বাহাইরা আর সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে वधा रामद्र नार्टे : वदः परम परम अज्ञान वपरन धर्यात अन्त आसामान করিরাছে। এই নির্বিকার নি:শার্থ আত্মদান বাহাই ধর্মের প্রতি মানুষকে অধিকতর আকৃষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। ইসলামের শৈশব জীবন যেমন তাহার অনুরক্ত ভক্তপণের নি:বার্থ আত্মদানের ঔজ্জলে উজ্জল 😮 মহিয়ান হইয়া রহিয়াছে-এই নব ধর্মের শৈশব জীবনও সেই একই অফুবুত্তির গৌরবে গৌরবান্বিত হইনা আছে। ইহারা অসহিষ্ণু অত্যাচারীর হাতে অমান বদনে নিজের শেষ রক্তবিন্দুটী পর্যান্ত দান করিয়াছে: তথাপি নিজের ধর্মবিখান ত্যাগ করে নাই। ইহারা নিজের ধর্মঞ্চলকে এত বেশী ভক্তি করিত যে, তাঁহার জম্ম যে কোন মুহূর্ত্তে, এমন কি অতি অবিবেচনার সহিত্ত প্রাণ দিতে প্রস্তুত্ত থাকিত। যথন আজলীদিগকে সাইপ্রাসে এবং বাহাইদিগকে একাতে নির্বাসিত করা হয়, তথন তুর্ত সরকার একজন বাহাইকে আঞ্জীদের সঙ্গে তাদের কার্যকলাপ নিরীক্ষণের জম্ম সাইপ্রাসে যাইতে বলেন। ইহাতে সে নিজের ধর্মগুরুর সঙ্গে বিচ্ছেদের আশেষায় নিজের গলায় ছুরি বসাইলা দিয়া এই আদেশের প্রতিবাদ করে: এবং যতকণ পৰ্ব্যন্ত এই আদেশ প্ৰভাৱিত হয় নাই ভতক্ষণ পৰ্ব্যন্ত ক্ষতভাবে

উষধ প্ররোগ বা ব্যাওঁজ করিতে দের লাই। একবার এক বৃদ্ধ লেখ অনেকভলি চিটি সহ সরকারের হতে বলা হল। চিটিগুলি বিভিন্ন বাহাই কর্ত্বক তাঁদের নেতার উদ্দেশে লেখা। চিটিগুলি ধরা পড়িলে লেখকগণের নাম ও টিকানা সরকার জানিতে পারিরা শান্তি দিতে পারে এই আশকার—এবং চিটিগুলিকে অন্ত কোন প্রকারে ধ্বংস করিতে না পারিরা—বৃদ্ধ শেখ সাহেব এক একটা করিয়া চিটিগুলি গিলিয়া কেলেন। কাগর চিবাইবার যাদের অভ্যাস আছে তারা জানে ইহা ম্থরোচক কিছুতেই হর নাই। চিটির সংখ্যাও নেহাৎ ক্য ছিল না। তত্বপরি এক-খানি চিটি না কি পুর প্রকাপ্ত ছিল—যাহা গিলিতে ভদ্রলোককে বেজার বেগ পাইতে হইয়াছিল। সে যাই হউক, বহু কটের পর নিজের পৈতৃক জীবনকে বিপন্ন করিয়া তিনি সব চিটিগুলি গলাধঃকরণ করিয়াছিলেন।

বাহাউদ্লাহ বিহ-মানবের প্রাতৃত্ব ঘোষণা করেন মানুষ মানুষের ভাই ইহাই তাঁহার মত। ধর্ম এবং দেশের পঞাকে ডিলাইর। মানুষ এক ইউক ইহাই তাঁহার মিলন। তিনি লিখিয়াছেন:—

"Ye are all leaves of the same tree, and drops of one ocean. We desire only the good of the world and the happiness of the nations, that they may become one in faith and all men may live together as brothers; that the bonds of affections and unity between the sons of men may be strengthened; that diversities of religions may cease, and difference of race be annulled; mankind becoming one kindred and one family. Let not a man glory in that he loves his country, let him rather take pride in this—that he loves his kind."

ৰাহাউল্লাহ তাহার ধর্মমত গ্রহণের জন্তে তদানীত্ব বিভিন্ন রাজন্ত-বর্গকে নিমন্ত্রণ করিলা পাঠান। পারস্তের নাসিরউন্ধীন পাহ, মহারাশী ভিষ্টোরিয়া, কুলিরার জার, ফ্রান্সের তৃতীয় নেপোলিরন, আ্মেরিকার বুক্তরাজ্যের সভাগতি এবং ইটালীর গোগকে এক এক স্বতম্ব পত্র লিখিলা তাঁহার মিশন গ্রহণের জন্তে আহ্বান করিলা পাঠান। পারস্ত সম্রাট নাসিরউদ্দীন শার কাছে যে দৃত এই পত্র ব্লিয়া লইয়া পিরাছিল, ভাহার ছ:সাহসের জন্ত সম্রাটের আদেশে তাহাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করা **इटेबाहिल। ১৯**०७ **थः পर्यास** वाह टेलाब छेलब लाइस महकारबद অত্যাচারের মাত্রা অকুর ছিল। কিন্তু তথাপি বাহাইরা নিজেদের মত প্রচারে নিরত্ত হর নাই। বরং তাহার। এই সময় হইতে আরও ৰব উভনে বিভিন্ন দেশে বিশেষ করিয়া ইরোরোপ আমেরিকায় ভাহাদের ধর্ম মত অচারের চেষ্টা করে। এবং ইহাতে তাহারা আশাতিরিক কুতকাৰ্যাও<sup>®</sup> হইয়াছে। একজন ইংরেজ সেথক লিখিয়াছেন "Persia, Syria and Egypt are full of the leaven of Bahaism, from every European countries engineers and proselytes are flocking to its standard.

United States of America is a specially fayourable culture-ground for the beneficient microbe of brotherhood." আমেরিকার এই নব ধর্ম পুর ক্রত বিভূত হইরা शिवादि--- वह पित्नत मार्था करतक महत्व चारमतिकान এই नव शार्य দীকাগ্রহণ করিরাছে। চিকাগো সহরের নিকটেই ইছাবের এক বৃহৎ ভলনালয় নির্দ্রিত হইয়াছে। বাহাইয়া প্রায় সকলেই শিক্ষিত এবং ভাৎসাহী। ভাই অল ভিনের মধ্যেই ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ভাছার। নিজেদের একটা সাহিত্যও গড়িয়া তুলিয়াছে। এমন কি আমেরিকার দীব্দিত বাহাইরাও নিজেদের একটা আলাদা সাহিত্য স্টে করিয়া লইবা-ছেন। ১৮৯২ থঃ অন্দের ১৬ই মে বাহাউল্লার মৃত্যু হর। তৎপুত্র আব্দাস একেন্দী—বিনি আবছলবাহা নামে পরিচিত—তাহার ছলাভিবিভ হন। বাহাউলার মিশন প্রচারের জন্তে আবছল বাহা ১৯১১ খুঃ একবার ইউরোপে পিরাছিলেন—এবং প্যারিসের এক সাধারণ সভার তিনি ইরোরোপকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন-"Let us serve the cause of human unity treating all men as brothers and equals," हेरांटे वांशरे शर्मन गरिक्स टेंकिशन। अधन ইহাদের করেকটা মতামত ও আচার-পছতির উল্লেখ করিয়া আপনা -দিগকে এই থৈৰ্ব্যের পরীকা হইছে রেহাই দিব।

বিষমানবের একতা ও মিলন বাহাউল্লার মিশনের সর্ব্যথান বৈশিষ্টা। এ মিলন বাহতে সম্ভব হয় সেজস্ত তিনি সমগু পৃথিবীর জন্ধ এক সাধারণ ভাষা স্টের উপদেশ দিরা পিরাছেন। পুথিবার শান্তির জন্ত রাজশক্তি-শ্বলিকে নিরশ্বীকরণ (disarmament) আবহুক এমন কি. কোন ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষেপ্ত বৃদ্ধের সময় ছাড়া অস্ত্র ব্যবহার নিবিদ্ধ। বিভিন্ন শক্তি সমহের বিবাদ মীমাংসার জন্ত শক্তিসমূহের প্রতিনিধি লইরা এক সালিশী বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা আবস্তক। "বাব" ভগবানে প্রছিবারট বার ( দরওয়াঞা )। একজন বাবের প্রচারিত শিক্ষা দীক্ষা দুর্গের অনুপবোগী হইলে অন্ত একজন বাব নৃতৰ বিশন লয়া আৰিভুডি হন। কোন শিশুকে তার অপরাধের জন্ম শান্তি বেওয়া নিবিদ্ধ। কারণ, হয় ত এই শিশুতেই ভবিব্যতের বাব লুগু আছে—কে বলিতে পাৰে এই শিশুই ভবিষ্যতের 'বাব' নহে! পৌরোহিত্য ইহাবের সমাজে নাই—বৈরাগা, সরাাস, ভিকাবৃত্তি এই সমন্তকে কঠোর ভাবে বর্জন করা হইরাছে। কর্মকে উপাসনা মনে করিতে হইবে--সকলকেই কোন না কোন ব্যবসা করিতে হইবে। এই রক্ষে পৃথিবীতে বেকার-সমস্তার সমাধান করিতে হইবে। বালক-বালিকাকে সমানভাবে বিভাশিকা দেওরা ধর্মের মত মনে করিতে হইবে। বাদের নিজেদের সন্তান-সন্ততি নাই-তারা অন্ত কারও একটা ছেলের শিক্ষার ব্যরভার হন করিবে। প্রত্যেকে নিজের আরের কডকাংশ দান করিবে। সেই দানভাঞার হইতে নির্বাচিত বোর্ড কর্ত্বক বিধবা, অসমর্থ, স্নোগা ও এতিমবের শিকাদীকা ও লালন পালবের জন্ত অর্থ ব্যরিত হইবে। नांद्री-शृक्षरवत्र व्यक्तिवाद अयान विनद्री श्वीवर्ग क्दा स्टैनाट ; अवर नात्रीत्क वारीनजा विष्ठ इंहेरन । विवाद अक्यारबरे नीनांवच नाथिए

#### ভারতবর্ষ

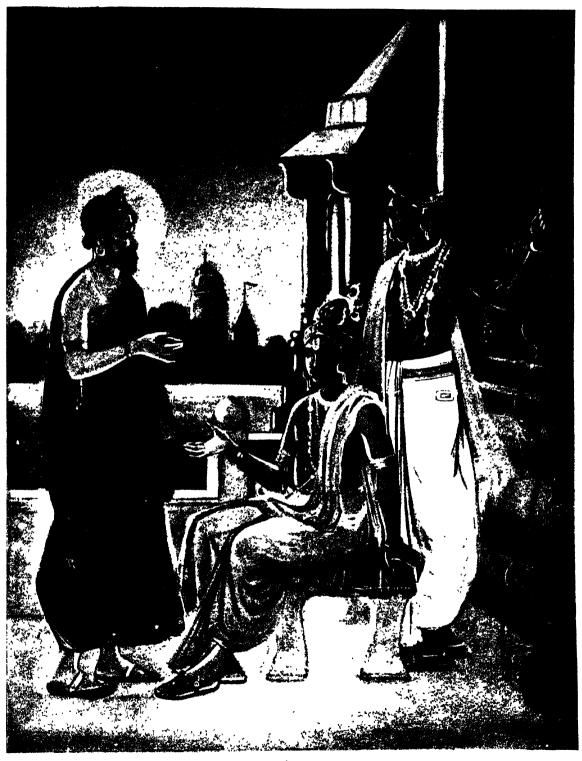

অগ্নির বরপ্রার্থনা

হইবে। স্বানন্ধ, পণ্ডর প্রতি নিঠুরতা, নেশাভাঙ ইত্যাদি একেবারেই নিবিদ্ধ। কাহাকেও জোর করিরা ধর্মে দীকিত করা বা কাহাকেও ভির বর্মাতের জল্ঞে শাভি কেওৱা নিবিদ্ধ।

हेशालंब कारह >> मरबााछ। बुवहे भविता। कांत्रन, निजात्मत्र मटल হজরত আলী না কি বলিরাছেন সমস্ত কোরাণের সারাংশ ফুরে কাতেহাতেই (৭) নিবন্ধ এবং ক্ষরে কাতেহার তথা সমস্ত কোরাণের সারাংশ এক বিশ্মিলাতেই সংবদ্ধ। এই "বিশ্মিলাদি রহমানির রহিম"এ ১৯ অকর আছে। তিনি না কি আরও বলিয়াছেন, সমস্ত বিশ্ মিলার সারাংশ বিশ্মিলার 'ৰে' অক্রের নকতাতেই নিবদ্ধ। কাজেই ভাহাদের মতে এই নক্তাতেই সমস্ত কোরাণের সারাংশ বিহিত আছে। তাই বাবি বা বাহাইরা তাদের ধর্মগুরুকে নকতা বা pointe বলিরা থাকে। আবার এই নক্তার সক্তেও ইহারা ১৯এর একটা সংযোগ করিরাছে। 'বে'তে এই নক্তা মাত্র একটি। একের আরবী "ওরাহেদ্"। আরবীতে বর্ণাকরের সংখ্যা নির্ণরের একটা হিসাব आहि; छाशदक चावजानी हिमाव वतन। अपनदक्रे प्रथिताहन. মুদলমানের। চিঠির উপর ( ৭৮৬ ) লিখিরা খাকে। ইহা সমস্ত বিল মিলার व्यक्त अलात मःथा। এই व्यवकामी हिमाद "अवादश्यात मःथा। इन ১৯ ( ধেমন ওরা—৬; আলেপ—১; হে—৮; দান—৪; মোট ১৯)। তাই >> ইহাদের কাছে থুবই পবিত্র। >> দিনে ইহাদের মাস হয় এবং ১৯ মালে ইছাদের বৎদর। ইহারা রোজাও রাখে ১৯টা। ইহারা নমাজ-পড়ে দিনে তিন (বার) সকালে, সন্ধায় ও চুপুরে—প্রত্যেক ওক্তে তিন রকাৎ মাত্র। ইহারা মন্তার দিকেই মুখ করিয়া নমাজ পড়ে অর্থাৎ मकारे रेकारमत कार्ना। धार्यास छथ् अक्कात 'स्वाहनहाह' বলিলেই সারে। ইহাদের এক জানাজার নমাজ (অর্থাৎ সমাধির সমরের নমাজ) ছাড়া আর সব নমাজ জমাতের পরিবর্ত্তে একলা পঢ়াই নিহম। ন্যাল জ্মাতে না পড়িলেও মসজিদ নির্মাণের হকুম আছে।

ইহাদের পুরুবের। সালাম করে "আলাহে। আকবর" (আলাই স্ক্রধান) বলির।; আর উত্তর দেয়, আলাহো মাজম (আলাই স্ক্রধান)। মেরেরা সালাম কারবার সুমর আলাহো আজমল্ (আলাই স্ক্রিপেক্না স্ক্রপেক্রা ইজ্বল।

(৭) কোরাপের মুখবন।

বাহাইদের মতে অন্তের জন্ত খোলার কার্ছে কমা চাওয়া নিবেধ। অপরাধী বে সে নিজেই অনুতপ্ত হইরা খোদার কাছে কমা চাহিবে। চরি করিলে প্রথম ছই একবার জেলে দেওরা হইবে: তার পরও যদি চরি করে তবে তার কপালে এমনভাবে দাস কাটিয়া দিতে হইবে, বাডে সে যেখানে বার, সেখানে লোকে তাকে চোর বলিয়া চিনিতে পারে। মাধার চল একেবারে মুড়াইর। ফেলা নিবেধ; তবে বগলের নীচেও বাডে না বার। তবে হথের বিবর দাড়ী মুড়ান নিবেধ নছে। সাহিত্য সমাজের সভ্যদের ভব পাইবার কারণ নাই—পান বাজনা করারও অফুমতি चाहि। व्यवनित वर्षा dead language भए। निरम् अनः প্রত্যেক বই ২০২ বৎসর পরে এক একবার নুতন করিয়া লেখা উচিত। कान वावि वा वाहाहेब मःमर्श्य जामिवात खरवांग जामारमत वरहे नाहे--- . কারণ বাংলা দেশে কোন বাহাই আছে কি না আমরা জানি না। যাঁহারা বাহাইদের দক্ষে মিলিবার স্থযোগ পাইয়াছেন তাঁহার৷ তাহাদিগকে ধুব উদার, কুসংস্কারবর্চ্ছিত ভদ্র বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। একজন জাৰুমেনিয়ান লিখিয়াছেন—"I like the Babis because of their freedom from prejudice, and openhandedness; they will give you anything you ask them for without expecting it back, though on the other hand they will ask you for anything they want and not return it unless you demand it. তাদের এই বভাবের জন্ত কেহ কেহ তাহাদিপকে communist বলিয়াও ধারণা করিয়া খাকে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তারা communist নয়। প্রাচ্য বিভায় স্থপতিত, Literary History of Persia, Persian Revolution অভাত গ্ৰন্থের খ্যাতনামা লেখক মনীবি E. G. Brown লিখিয়াছেন—"I have found the Babis as a general rule men of learning, reasonable and human." মানবজাতির চিস্তা-ধারার এই নব প্রস্থনটী অগতের ক্তথানি কল্যাণ করিবে, তাহার হিসাব-নিকাশ করিবার সময় এখনও আসে नाहे : कात्रण, माळ १०।७० वरमत अकति विश्वसर्यत्र कीवरन किछ्टे नत्र। ভবে এই কথা সভা যে, বিখের ভবিষৎ ঐতিহাসিক এই নৰ ধৰ্মকে উপেকা করিয়া বাইতে পারিবে না।

চাকা মুসলমান সাহিত্য সমাজে পঠিত।

#### স্বয়ম্বর

#### **बीनात्रस्य स्व**य

শার ভাড়ার মনের মতো একধানি ছোট বাড়ী খুঁজে পেরে হুরেশ বেদিন রাভারাভি ষভীনদের পাশের একতলা বাড়ীধানি দধল কর্লে, ষভীনের স্ত্রী অন্তরপা সেইদিনই রাত্রে ভাদের থিড়্কী দিয়ে এসে হুরেশের স্ত্রী কমলার সঙ্গে আলাপ ক'রে গেল। অনেক রাত পর্যন্ত থেকে ভার সঙ্গে সঙ্গে ভাদের এই নৃতন ঘর-দোর-গুলো থানিকটা গুছিয়ে দিয়ে গেল।

বাবার সময় বলে গেল "আব্দ আর এতরাত্তে কাঠকুটো ব্রেলে রাঁধাবাড়ার হালামা কোর না বোন্, এই তো তিনটি প্রাণী থেতে ?—আমি এখনি বাড়ী থেকে তোমার মেরের জন্তে ছধ-মিটি পাঠিরে দিচ্ছি, আর আধবণ্টার মধ্যেই আমার ঠাকুর তোমাদের কর্ত্তা গিল্লীর খাবার দিয়ে বাবে। একেবারে কাল সকালে উঠে নোতুন উন্থনে আগুন দিও, সারারাত হাওরা পেলে কাঁচা উন্থনটা অনেকখানি টেনে যাবে, ভাতের হাঁড়ি বসাবার সময় বুঝ্তে পারবে কেমন উন্থন এই 'অকুপ' বামনী তোমার গড়ে দিরে গেছে!"

সেইদিন রাত্রে স্থরেশ থেতে বসে কমলার কাছে পালের বাড়ীর বউটির শুণপনার যে খ্যাতি শুনলে এবং তার রূপের বে বর্ণনা পেলে, তাতে সে মনে মনে তার ধনী প্রতিবেশী বতীনবাবুর সৌভাগ্যের ঈর্ধা না ক'রে থাকতে পার্লে না।

সাতদিন বেতে না বেতেই সমবর্থী যতীনের গলে স্থারেশের এমন একটা হল্পতা ও বন্ধুত্ব স্থাপিত হলো,—
এমন একটা ঘনিষ্ঠতা তাদের মধ্যে জমে উঠ্ল—বেন তারা ছটিতে জ্লাজন্মের পরিচিত! স্থারেশ কেবল ছপুর বেলা অফিসটুকু যাওরা ছাড়া সকালে, বিকালে, রাত্রে ও ছুটীর দিনটা সমস্তই যতীনের বৈঠকথানার কাটিরে দিতে লাগল! ওদিকে—কর্ত্তাটি অফিসে গেলে—মেরেটিকে ইন্ধুলে পাঠিরে, হেঁসেলের পাট চুকিরে, কমলার যদি পাশের বাড়ীতে যেতে একদিন ছপুরে একটু দেরী হ'তো, অমনি 'অমুপ' আসতো নিজে তার কাছে ছুটে!

একমানের মধ্যেই এই ছই পরিবারের ভিতর থেকে পর্দ্ধার আড়ানটুকুও সরে গেল। স্থরেশ এসে সরাসর একেবারে বাড়ীর ভিতরে গিরে ডাক দিতে স্থক্ষ ক'রলে— "বৌদি, চা দাও !"

যতীন যেদিন অমুরূপার সঙ্গে স্থারেশের পরিচর করিরে দিলে, তার পরদিনই কমলাকেও জোর কোরে স্থারেশ বতীনের সঙ্গে আলাপ করিরে দিরেছে, অতিকটে তার লজা ভেলেছে। কমলাকে যতীন নাম ধরেই ভাকে; কারণ, কমলা তার স্থামীর ভাকেরই প্রতিধ্বনি করে তাকে? যতীনদা? বলেই ভাকতে স্কল করেছিল।

যতীনের সন্তানাদি ছিল না, স্থরেশের মেরে সাত বছরের 'পাপড়া' এই ক'দিনের ভিতরই তার 'জ্যাঠাবুর' একান্ত আদরিণী হ'রে উঠ্লো। সে এক দিন ভালা প্লেট হাতে ক'রে আর ছেঁড়া জুতো পারে দিয়ে ইস্কুলের গাড়ীতে উঠ্ছিল দেখে সেইদিনই বিকেলে যতীন 'পাপড়াকে' নিজের মোটরে ক'রে নিয়ে গিয়ে তার স্কুল যাবার আলাদা 'প্লাট্' করিয়ে এনে দিয়েছে।

স্থরেশ সেদিন আফিস থেকে এসে যথন এ খবর শুনলে, সে ভরানক চটে যতানকে গিরে বললে "না যতানদা, এ কিছুতেই হবে না! আমি গরাব মাস্থ্র, আমার মেরে ভাই গরীবের মভোই থাকবে। তাকে কেন ভূমি অত দামী সব 'স্থাট-ফুট' কিনে এনে দিরেছো ?"

যতীন বিশ্ব হেদে বললে "ওঃ! অপমান বোধ হ'রেছে বৃঝি? তা দেওলো ফিরিরে এনে দিরে আমাকে না হয়, উল্টে অপমান ক'রে বাও! আমি তো জানিনি যে তৃমি মুখে আমাকে 'দাদা' বলো বটে, কিন্তু মনে আমি তোমার দাদা নই; নইলে আমার ভাইনীকে ইন্থুলে পাঠাবার আমি বোগ্য ব্যবস্থা করিছি দেখে, ছোটভাই এমন ক্লখে আমাকে মারতে আসতো না!"

স্বেশ লজ্জার একেবারে লাল হ'রে উঠল! নিতান্ত অপ্রতিভ হয়ে বার-বার ক্ষমা চেরে ব'ললে "আমার বড়ড অক্সার হ'রেছে বতীনদা; তোমাকে বে দেবার অধিকার দিরেছি এ কথা আমি ভুলেই গেছলুম! 'পাপড়ী' ভোমাদেরও মেরে বটে!" স্থরেশ একদিন অফিস থেকে এসে দেখে কমলা ব'লে আপনার মনে একথানি এপ্রাক্ত কাঁথে কেলে বাজাছে! কমলা একটা গোখরো সাপ নিরে খেলা করছে দেখলেও স্থরেশ তভটা আশ্চর্য্য হত না যভটা আশ্চর্য্য হ'লো সে কমলার এই নৃতন শুণপনার পরিচর পেরে! থানিককণ অবাক হ'রে দাঁড়িরে নে শুনলে—কমলা বেশ স্থ্রে ল'রে ভালে বাজিরে চলেছে!

স্থরেশ নিজে একজন বেশ সঙ্গীতজ্ঞ হ'লেও তার জ্ঞী বে এ বিষয়ে কতটা অনভিজ্ঞ এ কথা তার অবিদিত ছিল না। তাই সে বিশার-বিশ্বারিত নেত্রে কমলার মুথের দিকে চেয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করে' যথন জানতে পারলে যে কমলার 'জয়প্দি' তাকে এই বিজ্ঞা শিথিয়েছে—তথন সে আরও আশ্বর্য হয়ে গেল! স্থরেশ শুনলে যে কমলার অয়প্দি শুরু যে সবরকম তারের যস্ত্র বাজাতে জানেন তাই নয়, ক্রতি চমৎকার গান গাইতেও পারেন! স্থরেশ কিছ কথাটা বিশ্বাসই করতে পার্লে না, বললে "না, এ হ'তেই পারে না, এতদিন এথানে এসেছি, কই এক দিনও তো তাঁকে গাইতে বা বাজাতে শুনিন।"

কমলা ব'ললে "এ পাড়ার লোকেরা ভদ্রলোকের বাড়ীর মেরে-ছেলেদের গান বাজনা করাটা মোটেই পছল্প করেন না বলেই তিনি ও-পাট তুলে দিরেছেন ৷ সেদিন কথার কথার আমার কাছে যথন গুনলেন যে তুমি এসব ভারি ভালবাস, অথচ আমি পোড়ারমূখী এ বিপ্তের 'ব'ও জানিনে, তথন তিনি আমাকে রোজ হপুরে পাড়ার সব বাবুরা অফিস আদালতে চলে গেলে এন্রাজ বাজানোটা আন্তে আন্তে একটু করে শেখাতে আরম্ভ করেছেন'। এ যন্ত্রটা তিনিই আমাকে উপহার দিরেছেন !"

সেইদিনই স্থরেশ যতীনের বাড়ীর ভিতর চুকে মহা হালামা বাধিরে দিলে—"বৌদি, তোমাকে এপ্রান্ধ বাজিরে গান গেল্পে শোনাতেই হবে! তুমি কেন এতদিন আমাকে বলোনি যে তোমার পেটে এ বিছে পোরা আছে ?"

অমুরূপা কিছুতেই তাঁর এই সদীতামুরাগী দেবরটিকে শাস্ত করতে না পেরে শেষে উদ্ধারের জন্ন স্থামীর শর্ণাপন । হলেন। কিন্তু যতীন বললে "মুরেশ যে আনন্দটুকু আজ তোমার কাছ থেকে ভিন্না চাইছে, বছকাল আমিও যে তা

থেকে বঞ্চিত ররেছি অনুপ ? স্থারেশের চেরে আমার লোভও ত বড় কম নর! পাড়ার লোকের দোহাই দিরে এবার সারা বর্ধাটা ত' আমাকে ফাঁকি দিরেছো, আখিনও প্রার বার বার! শরৎকেও কি ব্যর্থ হরে বেতে হবে' ? না কথনই তা হবে না, গাও অনুপ, তোমার সেই শরতের ফুলর গানধানি—সেই—

> "ওগো শেকালী বনের মনের কামনা! কেন স্থদুর গগনে গগনে

আছ মিলায়ে পবনে পৰ্বে—"সেইটে।" অগত্যা অমুরূপার আর আগন্তি করা চল্লো না। এস্রান্ধ্বানি বার করে এনে ছড়ীর টানে টানে গাইতে স্থক করে দিলে—

"আজি মাঠে মাঠে চল বিহরি
তৃণ উঠুক্ শিহরি শিহরি,
নাম' তাল-পল্লব বিজনে
নাম' জলে ছারা ছবি ক্তনে!
এস সৌরভ ভরি আঁচলে
আঁথি আঁকিরা ক্ষনীল কাজলে
মম চোধের সমুথে ক্ষণেক থাম না!"

. অমুপের অমুপম কঠের স্বর্গহরীতে মুগ্ধ হ'রে সঙ্গীতজ্ঞ স্থরেশ আর চুপ করে বসে থাক্তে পারলে না! স্থরে স্বর মিলিয়ে সেও তার কিন্নর কঠে গাইতে লাগল—

শ্ভগো সোনার শ্বপন সাধের সাধনা !
কত আকুল হাসি ও রোদনে
রাতে দিবসে শ্বপনে বোধনে
আলি জোনাকী প্রদাপ মালিকা
ভরি নিশীথ তিমির থালিকা
প্রাতে কুস্থমেরি সাজি সাজারে
সাঁঝে ঝিল্লি-ঝাঁঝর বাজারে
কত করেছে তোমার শ্বতি আরাধনা !

স্ববেশের যোগদানে উৎসাহিত হ'বে অস্ক্রণা এবার পরিপূর্ণ কঠে গাইতে লাগল ঃ— '

> "আহা খেত চন্দন তিলকে, আজি তোমারে সাজারে দিল কে, আহা, তোমারে বরিল কে আজি

তার দু:ধ শরন তেরাজ্বি—

তুমি ঘুসালে কাহার বিবহ-কাঁদনা !"

গাইতে গাইতে অফুরপার চ'ধের সহাস্ত দৃষ্টিটুকু

যতীনের প্রীতিপ্রকুল্ল মুধের উপর ধেলে বেড়াতে লাগল!

এই ঘটনার পর থেকে যতানের বৈঠকথানার বসে স্বরেশের কেবল সাহিত্য-চর্চা, কাব্য-আলোচনা, দেশের কথা,—সমাজের কথা,—স্বাধীনতার কথা এবং ভারত-বর্ষের তথা বাঙালী কাতির ভবিয়াৎ সম্বন্ধে গবেষণাই নর,—দম্ভর-মতো স্কীতালাপণ্ড স্থক হ'মে গেল!

কারণ, স্থরেশের অভিযোগের উত্তরে অন্থর্নপাও তাকে শুনিরে দিয়েছিল "কই, তুমিও তো এতদিন এ বিজে জানতে বলে ধরা দাওনি ঠাকুরপো! ভাগ্যিস কমলা সেদিন আমাকে ব'ললে, তাই ত' টের পেলুম!"

দেখতে দেখতে পূলো এসে পড়ল'। সেবার আবিনের শেষেই মহাপূলা। পাড়ার পাড়ার বোধনের বাজনা বেজে উঠল। পূলা উপলকে কমলা ও তার কন্তাকে অফুরপা বহুমূল্য এক-একখানি শাড়ী উপহার দিরেছে। যতীনও স্থরেশকে কাপড় চাদর পাঠিরেছে। 'পাপড়ীকে' একগাছি সোনার হার গড়িরে দিরেছে।

স্থান তথন ষতীনকে ও অনুদ্ধপাকে এসে বললে

"এ গরাব ভাইটি ত' কেবলই তোমাদের কাছে নিম্নেই
আসছে, এবার তার কাছে থেকে তোমাদের কিছু নিতে
হবে। পুজোর কী পেলে তুমি খুসী হও বলো বউদি!"

অমুক্রপা ব'ললে—"আমি এই ক'লিন থেকেই তোমার কাছে একটা জিনিল চাইবো, ভাবছি—তা রোজই ভূলে যাই। আমার তুমি রবিবাবুর গানের স্বর্লিপি এক দেট্ এনে দিও তো ঠাকুরপো। আমার একথানিও নেই।"

যতীন ব'ললে—"সত্যি কথা ব'লতে কি ভাই, তোমার ওই মানের কাজ করা রূপোর 'সিগারেট-কেস্টার' উপর আমার ভারি লোভ হ'রেছে! আমার যদি ঠিক ওই রক্ম একটি এনে দিতে পারো তো দিও,—নইলে ভোমারটাই কোন্দিন চুরি যাবে বলে রাধলুম।"

স্থরেশ সেইদিনই অফিস থেকে আসবার সমন্ন যতীন ও অন্ধন্নপার ঈশ্চিত সামগ্রী এনে হাজির ক'রে দিল্লে যেন অনেকথানি ভৃগ্তি বোধ ক'রলে। এতদিন পাড়ার কাকর সঙ্গে আলাপ পরিচর করবার হবোগ প্ররেশের যোটেই হরনি। সেইদিন সকালে পাড়ার হু'একজন তার বাড়ীতে এসে তার সঙ্গে আলাপ করে গেছে এবং মহাপূকা উপলক্ষে তিন দিন তাদের বাড়ীতে গিরে প্রতিমাদর্শন ও প্রসাদ পাবার জন্ত নিমন্ত্রণ করে. গেছে! সন্ধোর পর পাড়ার আরও হু'ঘর থেকে কর্ত্তারা এসে তাকে নিমন্ত্রণ ক'রে গেল।

এই প্রথম পাড়ার লোকেদের সঙ্গে স্থরেশের আলাপ-পরিচর হ'লো! তাদের সঙ্গে কথা কইতে কইতে ছ'বেলাই স্থরেশ একটা জিনিস লক্ষ্য করলে যে তারা সকলেই প্রায় তাকে একই প্রশ্ন করে গেল—'পাশের বাড়ীর যতীনবার্টির সঙ্গে তার এত ঘনিষ্ঠতা হ'ল কেমন করে! যতীনবার্র কীর্ত্তি-কলাপ সম্বন্ধে সে কিছু জানে কি না!' স্থরেশ তাঁদের এক্লপ প্রশ্ন করবার কারণ কি জিজ্ঞাসা করার তাঁরা সকলেই বলে গেছেন—"একদিন আসবেন দরা করে, পরীবদের বাড়ীতে পারের খুলো দেবেন,—স্ব কথা আপনাকে জানাবো,—আজকে এথানে বসে' নর।—সে সব বড় অপ্রির আলোচনা,—বড় নোংরা কথা!"

পরের দিন যারা যারা কাল স্থরেশের বাড়ী এসেছিলেন স্থরেশ তাঁদের প্রত্যেকেরই বাড়ী প্রত্যাভিবাদন দিতে গিরে তাদের কাছে বতান ও অনুরূপা সম্বন্ধে যা যা শুনে এল, তাতে কোনও ভদ্রলোকই আর তাদের সঙ্গে সংশ্রব রাথতে পারে না।

স্থরেশ আবাঢ়ের মেবের মতো মুধধানা কালো ক'রে অনেক বেলার বাড়ী ফিরল'।

কমলা কিজানা করলে "হাঁগা, আৰু বুঝি তোমাদের আপিনের ছুটী ? এতো বেলা হরে গেল এখনও নাওৱা-থাওরার তাড়া নেই ! কাল রাত্রে একটু যদি আমাকে ব'লতে তা হ'লে আর আমি ভাত চড়াবার কল্পে এত তাড়াতাড়ি করে মরতুম না! অমুপদি' বলেছিলেন—ভোরের বেলা উঠে প্লোর এই ক'দিন আমরা হেঁটে গলামান করতে যাবো, নলে ওঁদের গাড়ী থাকবে, নেরে উঠে কেরবার সমন্ব গাড়ীতে বাড়ী কিরবো! কিছ আমি এ মানের হালামের মধ্যে গেলুম না—পাছে ঠিক টাইমে তোমার আপিনের ভাত না দিরে উঠতে পারি এই ভরে!

ত।' জন্মপদি' আমার জন্তে গাড়ী নিম্নে বেলাতেই নাইতে যাবার বাবস্থা ক'রেছেন।"

স্থরেশ গন্তীরভাবে বললে,—"আন্ধ থেকে আর তুমি পাশের বাড়ীতে ঢকো না কমলা। ওঁরা এলে আস্তে বারণ ক'রে দিও। 'পাপড়ী'কেও আর ওখানে যেতে দিও না।"

কমলা আশ্চর্য্য হরে স্থরেশের মুথের দিকে চাইতেই নকে উঠলো! তার হাত থেকে স্থরেশের স্থানার্থ নানা, সাবানের কেস্, তেলের শিশি তোরালে—সব মবের উপর ছিট্কে প'ড়ে গেল!

স্বরেশ ব'ললে "আমি অফিসে চ'লনুম, বজ্জ বেলা হ'রে গেছে—মান করবার আর সময় নেই—থেতে'ও কিছু ইচ্ছে নেই। কিন্ত ধ্বরদার আর ও-বাড়ীতে যেও না। ওদের সঙ্গে সমন্ত সংশ্রব আজ থেকে উঠে গেল! কেন, কী বৃত্তান্ত—সব অফিস থেকে এসে ব'লবো, এখন আর সময় নেই—" বলতে বলতে স্থ্রেশ বেরিয়ে চলে গেল!

ছপুরে কমলা এল না দেখে অমুরূপা তার বী কীরোদাকে পাঠিরে দিয়েছিল কমলাকে ডেকে আনবার জন্তে। ক্ষীরোদা এসে বললে "ও বাড়ীর দিদিমণির শরীরটা ভাল নেই। শুরে আছেন। রাত্রে আসবেন বলেছেন! আপনাকে আর কষ্ট ক'রে যেতে মানা ক'রে দিলেন। বললেন—'ক্ষীরো! বড় ঘুম এসেছে রে, দিদিকে ছুটে আসতে বারণ করিস। একটু ঘুম দিরে যদি শরীরটা বেশ স্কুম্ব হয়—আর বেলা থাকে ত' আমি তোদের বাড়ী যাবো, রাত্রে থাওয়া দাওয়ার পর নিশ্চর হাজির হবো, বিলিস্—আজ সাড়ে নটার বায়োস্কোপ দেখতে যাবো— যেন বাবুকে গাড়ীর কথা বলে রাথেন।'"

অমুরপা তথন মেঝের সতরঞ্চের উপর পাড়া এপ্রাজ-থানাকে আবার খেরাটোপের মধ্যে পুরে দেরালের গারে টান্ডিয়ে রেখে, শেল্ফের ভিতর থেকে রবীক্সনাথের "বলাকা"থানাকে টেনে নিয়ে শুরে পড়লো।

যতীন আজ সকাল-সকাল তার ব্যবসা-স্থল থেকে ফিরে এসে দেখলে অমুণ্তখনও খুমুছে। ডেকে তুলে দিরে জিজ্ঞাসা করলে, "আজ ডোমার ছাত্রীট অমুণস্থিত দেখছি যে! কমলার কি গানবাজনা শেখবার স্থ মিটে গেল ৮"

অমুপ তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বললে—"ওমা, তাইত', এত বেলা পড়ে গেছে তবু ক্ষিন্তী আমাকে তুলে দেবনি ! যাই, তোমার অলটলখাবার গুলো গুছিরে এনে দিই গে। কমলার শরীরটা ভাল নর, সে তাই আসতে পারেনি আজ, বাড়ীতে প'ড়ে ঘুম দিছে ! আজ গুরু-শিষ্যা ছজনেরই দেখছি দিবা-নিদ্রাযোগ ছিল !" বলে মধুর হাস্ত করে অমুরূপা স্বামীর অলযোগের আরোজন করতে চলে গেল।

যতীন একটা সিগারেট ধরিরে নিয়ে বিছানার ব'সে "বলাকা"থানা নেড়ে-চেড়ে দেখতে লাগল। হঠাৎ একটা কবিতার চোখ পড়তে তার প্রাণটা কেমন উতলা হ'রে উঠল'। সে বার বার করে পড়লে—

তোমার কাছে আরাম চেরে
পেলুম শুধু শক্ষা।

এবার স্কল অল ছেরে
পরাও রণ-সক্ষা।
ব্যাঘাত আফুক নব নব
আঘাত খেরে অচল রব
বক্ষে আমার হুংখে, তব
বাজবে জয় ডয়।
হুই হাতে আজ তুল্ব ধ'রে
তোমার জয় শব্ধ।"

অমুরপা যতীনের জন্ত ফলের ডিশও মিটির রেকাবিথানি হাতে ক'রে ঘরে চুকতেই, যতীন বললে "অমুপ্, এবার পুজার চলো আমরা অনেক দূরে কোথাও কোনও অজানা দেশে বেড়িরে আসি গে দিনকতক,—কেমন ?"

"বেশ ত' চল না, আমি তো বেড়াতে পেলে আর কিছু
চাই নি। কিন্তু তোমারই ত মুন্থিল, বে ব্যবসা-বাণিজ্য
কেঁদে বসেছো, নিশ্চিন্ত হ'রে ঘুরে বেড়াবার কি জো' আছে ?
পিছনে পিছনে হু'শো টেলিগ্রাম আর সাতশ' চুট্টি
আসবে ত ?"

"নাঃ, এবারে আর কিছু গগুলোর্ল হবে না। , এবার মনে ক'রছি স্থরেশ ভারাকে 'পার্টনার' করে নিয়ে ওর গুপরেই ব্যবসা আর বাড়ী-বর-দোর দেধবার ভার দিয়ে ভোমাতে আমাতে স'রে পড়বো।" "তা' এ প্রস্তাবটা তোমার বেশ লাগছে বটে, কিছ একটা কথা ভূমি বোধ হর ভেবে দেখ নি কিছু! যে জল্ঞে আজ তোমার সমস্ত বন্ধু ও আত্মীর আমাদের বর্জন করছে—স্থরেশ যেদিন সে কথা শুনবে, সে কি তোমার গাশে থাকবে ?"

বতীন হেসে ব'ললে "আজ সেই কথাটাই স্থারেশ এলে তাকে জিজাল। ক'বে নেবাে স্থির করিছি! আমাদের ইতিহাল আজ তাকে আগাগোড়া লব খুলে ব'লবাে। তুমি বেলাবেলি কাজ-কর্ম্ম লেরে নিরে আজ বাইরে এলাে। তোমাকেও উপস্থিত থাকতে হবে।"

অমুরপা রাজি হ'য়ে তার সমতি জানালে।

. . . . .

সেদিন স্থরেশ অফিস থেকে এসে মুখ হাত ধুরে জলটল থেরে ঘরের মেঝের একথানা মাছর বিছিরে একটা তাকিরা নিরে—হারিকেন লগুনটার প'লতের চাবি ঘুরিরে আলোটা একটু জোর ক'রে দিরে পূজার সংখ্যা মাসিক পত্র একথানা টেনে নিরে পড়তে স্থক করলে দেখে কমলা হেদে বললে "এই যে—নিজেও দেখছি নিষেধ পালন করছো! আমি মনে করেছিলেম শান্তিটা বৃঝি শুধু একা আমারই হ'ছে হর ত' আমারই নিজের কোনও অজ্ঞাত অপরাধের তল্প, কিছু মহাশরও যথন পাশের বাড়ীতে একবার না গেলে ভাত হজম হবে না জেনেও না গিরে থাকবারই চেটা করছেন, তাতে মনে হ'ছে অপরাধটা পাশের বাড়ীরই—আমাদের নর !"

স্থবেশ মাসিকপঞ্জধানা মুড়ে রেখে বললে "হাঁ!—ভাল কথা; শোনো, এইধানে একটু বোসো। ভোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে, ও বাড়ীতে যাওনি ত আৰু ?" কমলা মাহুরের একধারে বসে' তেমনিই সহাস্ত মুখে স্থবেশের দিকে চেরে প্রশ্ন করলে—"ভোমার কি মনে হয় ?"

"নিশ্চর যাওনি। কিন্তু, উনি ডাকতে আসেন নি ?" ্র"তাঁকে আসতে মানা করে দিরেছিলেম।"

স্থারেশ উৎসাহিত হ'রে উঠে কমলার ছটি হাত নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে টেনে নিয়ে ব'ললে "বেশ করেছো! বেশ করেছো! আর নর,—যা হবার হ'রে গেছে!—ই্যা— পাপ্ড়ী কোথার !"

ওদিককার কোণের বরটার বসে প'ড়ছে। তার

(কাঠাবাবু) মাষ্টার বাহাল করবার পর থেকে তার কি আর সন্ধোর পর ফ্রন্থৎ আছে। মেরের তোমার এত পড়ার চাড় বে, সংসারের আমার কড়ার কুটোটা পর্যন্ত নাড়ে না। আগে কত কাল ক'রতো।"

"ইস্কুল থেকে এসে ও-বাড়ী বারনি ত 🕍

"কি করে বাবে ? কর্তার ইচ্ছের তো কর্ম্ম ! আমি বেতে দিইনি।"

"ধাবার জন্ত খুব ছট্ফট্ করেছিল ?"

"ও:—তা আর করেনি? সে ইন্ধ্রের গাড়ী থেকে নেমে জ্তো জামা খুলতে তর সর না! তোমার নাম করে বলসুম যে 'উনি তোমাকে আল 'জ্যাঠারু'র কাছে বেতে বারণ করেছেন। তাঁর শরীরটা আল ভাল নেই, তুমি তাঁকে বিরক্ত করতে বেও না। উনি অফিস থেকে এলে আমরা স্বাই একসলে ভোমার 'জ্যাঠারু'কে দেখতে যাবো।' বোকা মেরে তাই বিশ্বাস করেছে! কিন্তু, সে যাই হোক, এখন ব্যাপারটি কি আমার খুলে বলো তো?"

স্থরেশ চূপি চুপি প্রায় কমলার কাণের কাছে মুখ নিরে গিরে বললে "ভোমার অনুপ্দি' যতীনের স্ত্রী নর !"

কমলা কথাটা শুনে শিউরে উঠ্ল ! কিন্তু পরক্ষণেই তার সেই স্বভাবসিদ্ধ হাসি হেসে বললে "এ তন্ধটা তুমি আবিদ্ধার করলে কোখেকে ? অমুপ্দি' যতীনদা'র স্ত্রী নয় ত' কি শুরুমশাই ?"

স্থারেশ গন্তীরভাবে বললে—"হাসি নয় কমল, পাড়াওছ লোক আমাকে এ কথা বলেছে।" তারপর পাশের বাড়ী ওই স্থা ও শ্রেষ্ঠ দম্পতির বিরুদ্ধে স্থারেশ পাড়ার লোকে কাছে যা কিছু ছর্নাম ওনেছিল, কমলাকে সব জানালে।

কমলা বিশ্বাস করলে না। খাড় নেড়ে বললে "উহঁ!

১ সব মিছে কথা ৷ এ পাড়ার লোকগুলো ভারি ছই দেখছি।
তুমি আর ওদের সলে মিশো না !"

স্থরেশ কেনে বললে "আর ছ'চার দিন ও-বাড়ীতে যাতারাত করতে দেখলে, এ পাড়ার লোকেরা নিজেরাই যতীনের মতো আমাকেও একবরে করে রাথবে!"

"রাধ্কগে, বড় বরে' গেল ! বিপদের সময় বাদের টিকি দেখতে পাওয়া যার না, ছটো টাকা ধার চাইলে যাদের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যার না, কোনও কিছু উপকার করে না যারা ভূলেও এক দিন—সে রকম প্রতিবেশী থাকলেই বা কি—না থাকলেই বা কি? পুজোর সঙ্গে সম্পর্ক নেই, কেবল চা'লকলার গোঁদাই: ?"—

—"কে রা সে—কমল ? দে না বঁটি দিয়ে তার নাকটা কেটে—" বলতে বলতে অমুরপা ঘরের ভিতর এনে চুকলো, পিছু পিছু যতীনও এনে হাজির ! চোধের সামনে ভূত দেখতে পেলে লোকে যেমন ভয়ে শিউরে উঠে বিবর্ণ হ'য়ে বায়—অ্রেশও আজ তার এই বন্ধু ও বায়বীর শুভ পদার্পনে তেমনিই শক্ষিত ও পরিপাপুর হয়ে উঠল !

পাপ্ড়ী ইস্কুল থেকে এসে 'জ্যাঠাবু'র কাছে এলো না দেখে যতীন তাকে ডেকে পাঠিয়েছিল, কমলা সে লোককে বলে দিয়েছিল—'তাকে একটা পশমের আসন বুনতে শেখাচ্ছি, একটু পরে পাঠিয়ে দেবো !"

তারপর স্থরেশও যথন জফিদ থেকে এসে প্রতিদিনকার
মতো "বৌদি, চা দাও" বলে এসে হাজির হ'ল না,
তথন যতীন ও অফুরপা হ'জনেই একটু শঙ্কিত হ'য়ে উঠ্ল !
অনেকক্ষণ পর্যাস্ত তারা স্থরেশের আগমনের প্রতীক্ষায় থেকে
হতাশ হ'য়ে—শেষে হ'জনেই একবার পাশের বাড়ীতে
তাদের থবর নিতে যাওয়া উচিত স্থির করে—একসলেই
চলে এসেছে !

স্থরেশ কি করবে কিছু স্থির করতে না পেরে গুরেই রইল। কমলা তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে' তাদের খুব সমাদরে অভ্যর্থনা করলে। বরের মেঝের আর একথানি মাছর পেতে দিরে বললে "বসো ভাই অমুপদি'! ভূমি ত আমাদের বরের লোক, তোমাকে আর কী থাতির করবো ? তবে যতীনদা'র পায়ের ধূলো একটু কালে-ভদ্রে পাওয়া যায় বটে! আফ কি ভাগ্যি! কার মুথ দেখে উঠেছিলেম কে জানে—তাই এই গরীবদের কুটারে যতীনদা'র পদার্পণ—"

বাধা দিরে যতীন বললে "কমলা, তুমি যদি ওই রকম ছাই মী আরম্ভ করে। তাহ'লে কিন্তু আমাকে পালাতে হবে!" তারপর স্থরেশকে ডেকে বললে "কি হে স্থরেশ—ব্যাপার কি তোমার ? অস্থ বিস্থু বাধিরে বলেছো না কি ? তোমার বৌদি ত' আন্ধ সেই নতুন দাজ্জিলিঙ, চা কত কারদা ক'রে তৈরি ক'রে নিয়ে তোমার জন্ত সন্ধা থেকে বলে ছিলেন। তা ভোমার অনুষ্টে নেই ভারা, কি করবে বলো! আন্ধ চা'টা ভোমার বৌদি এত ভাল রেঁথেছিলেন বে তোমার দেরী

দেখে তোমার 'কাপ'টারও লোভ আমি হামলাতে পারলুম না ! হাা, কী হয়েছে তোমার বল তো !"

স্থবেশ এইবার উঠে বসল বটে, কিন্তু কিছু বলতে পারলে না! কমলা এই সমন্ত্র বাগারটো তার পক্ষে খুব সহজ ক'রে দিলে। সে বললে "কা আবার হবে ? আমি ত দেখছি—এক মাথাথারাপ হওরা ছাড়া ওঁর আর কিছু হন্দনি! কে কোথাকার পাড়ার গোটাকতক হতভাগা বুড়ো কী বে বিষমন্ত্র ওঁর কাণে দিরেছে—উনি একেবারে মূর্চ্ছা গেছেন! বলেন 'তোমাদের সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক রাখা হবেন।!"

অহরপার প্রফুল কমলের মতো সহাস্ত মুখধানি সহসা . যেন কুষ্মাটিকার মতো মান হ'রে গেল! যতীনের গান্তীর্যা যেন আরও একটু অস্বাভাবিক গুরু হয়ে উঠ্ল!

ঠিক এমনি সময় পাপুড়া তার পড়া শেষ করে, তার চিকণের কাজ-করা সাদা ফ্রকটা হলিয়ে যেন শরতের লঘু শুল্ল মেম্বথণ্ডের মতো সেই ঘরে ভেসে এলো!

—এই ষে জ্যোব, এসেছো ? 'শুন্দর মা'ও এসেছো ? বাঃ বেশ হ'রেছে, ভারি মন্ধা হরেছে !—আমাকে আরু মা ভোমাদের বাড়ী যেতে দেয়নি, বাবা মারবে বলেছে ! ওদের বল না—আমাকে ভোমাদের বাড়ী ঘৈন যেতে দেয় ! আমি ভো রোজ যাই—আন্ধ কেন মা'তে আর বাবাতে মিলে আমাকে বারণ করেছে ?"

 ংতীন তাকে বুকের উপর টেনে নিয়ে সয়েহে তার
 মাধার হাত বুলিয়ে দিতে লাগল!

"এই বাড়াতেই তিনি থাকতেন ?"—সুরেশ চমধ্যে উঠ্ল! যতীন বললে "হাঁ৷ সুরেশ—এই বাড়াতেই উপেনবার্ থাক্তেন। তুর্দান্ত মাতাল ব্যভিচারি লম্পটি বলে পাড়ার দকলেই তাঁকে জানতো, তাই স্বাই তাঁকে ত্বণা করতো। কিন্তু আমি কোনও দেন তাঁকে অথাতির ক'রতে পারিনি, কারণ—তিনি ছিলেন আমার পিতৃবন্ধ! টাকা-কড়ির দরকার হলে হামেশা তিনি আমারই কাছে ছুটে আস্তেন,—কোনও বিষয়ে পরামর্শের দরকার হ'লেও তিনি আমারই কাছে এসে যুক্তি নিতেন। কিন্তু বেদিন ভানলম যে তিনি গোপনে আবার তৃতীয়বার বিবাহ করবার জন্ম—'বাট' উত্তীর্ণ হয়েও—নির্মা জের মতো মেরে দেখে বেড়াচ্ছেন,—আমি সেদিন আর চুপ ক'রে থাকতে পরসুম না,—তাঁকে ডেকে

পাঠিরে বলস্ম—'ন। উপেনবাবু, এ কাজ আর আপনি করতে পাবেন না।' তিনি বললেন 'এখন ত' আর উপার নেই যজু! আগে বল্লেও বা না হর বন্ধ করে দিতে গারভূম—এখন যে আশীঝাদ হ'রে গেছে! গারে হলুদ আর বিবাহের দিনও ধার্য হ'রেছে'—"

রাগে আমার সর্বাদরীর কেঁপে উঠ্ল। বেশ রক্ষ ভাবেই বললুম "এখন আর বন্ধ হর না বৃঝি ?—তবে কি আপনি তাদের বলেছেন বে আপনার প্রথমা দ্রী অন্তঃসন্থা অবস্থার মাতাল স্থামীর শ্রীচরণ-প্রহারে অপঘাত-মৃত্যুকে অনমরে বরণ করে থিতে বাধ্য হরেছিল ?—বলেছেন কি তাদের—বে আপনার ছিতীর পক্ষের পদ্মী আপনার অমান্থবিক অত্যাচারে অতিষ্ঠ হ'রে তার জীবনের উধারস্তেই উদ্বনে প্রাণ্ড্যাগ করেছে ?—"

উপেনবাবু তথন বেশ প্রমন্ত অবস্থাতেই ছিলেন। আমার রাগ দেখে ও কৃষ্ণ কথা গুনে তিনি যেন একটু প্রকৃতিত্ব হয়ে পড়লেন,—ঘড় ছেট করে টলতে টলতে আমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

তিনি বধন উঠান পার হরে প্রায় সদরের কাছে গিরে পড়েছন—আমি ছুটে গিরে তাঁর হাত ছটো কড়িরে ধরে বলসুম—"আবার একটি নিরপরাধিনী মেরেকে এনে অকারণে মারবেন না উপেনবাব, আপনি এ বিবাহের সকল পরিত্যাগ ককন।"

উপেনবাবু তাঁর আরক্ত শিব-নেত্র আমার দিকে সবিদ্বরে ফিরিরে, অনেকক্ষণ আমার মুথের দিকে চেরে থেকে বললেন—'তা কি হর যতীন, তুমি একবারও এখনও বিরে করোনি,—তাই আমার এমন অক্সার অমুরোধ ক'রতে তোমার একটুও বাধছে না! আছো, তোমার এতথানি বরস হরেছে, এতওলো পাশ দিরেছো, একজাহাল লেথাপড়া শিথেছো ব'ল্লেই হর—আর এটা শেথোনি বে, যে বাঘটা একবার মামুবের রক্তের আখাদ পেরেছে, সে আর মামুব থাওরা ছাড়তে পারে না?…তুমি হর ত ব'লবে বে, সেজ্জ এই বরসে একটা বিরের ভঙামী না ক'রে আর পাঁচজনে বা করে, আগনিও কেন সেইরক্ম একটা কিছু ব্যবস্থা কর্মন না।…হাা—সে একটা সং পরামর্শ বটে,—আর আমিও এই পাকাছুলে টোপর পরে' বিরের বরের সঙ্ব সেজে রঙ্ক্ত্বতামালা করতে নিশ্চরই বেতুম না—বদি আমার ঘরে উপরক্ত

ছেলে-বউ বা নাতি-নাজ্নী থাক্তো! কিন্তু আমার ঘর বে একেবারে থালি বাবালী! তাছাড়া বেলা দশটার মধ্যে রান্নানারা সেরে কে আমাকে অফিসের ভাত দেবে বলো! বাসনপ্রজ্ঞলোই বা মাজে কে—ঘর-দোরগুলোই বা ধোরা-মোছা করে কে! বিছানা-মাছরই বা পাতে কে, সন্ধোর আলো দেবে কে, দরকার হলে তামাক সেজে দেবে কে, রোগে পড়লে সেবা শুশ্রুবা করবে কে — অর্থাৎ কি জানো! — বিরে ত' ক'রলে না ভথনও—তা' বুঝ্বে কি!—বিরে করা মানে কেবল একটি 'রাঙাবউ' নিয়ে আসা নম—একটি মিনি-মাইনের রাঁধুনী—চাকরাণী—শুশ্রুবাকারিণী—সোহাগিনী—combined!—এ বাবা, সেই শালগ্রাম শিলার সামনে উরু হ'ল্পে বসে' মন্ত্র আউজে, মালা বদল না করলে,—পাবার জোনেই! কাজে কাজেই আমাকে বাধ্য হয়ে এই বার-বার তিনবার তাই করতেই থেতে হ'চ্ছে!"

বলেই উপেনবাবু চলে যাচ্ছিলেন—আমি তাঁর হাতটা আবার চেপে ধরে বললুম—"দেখুন, বিশ্বের নামে এতবড় ফাঁকি আর কোনও দেশেই নেই। শালগ্রামের চেয়েও বড় শিলা ছুঁয়ে এবং সারারাত মন্ত্র পড়ে বিবাহ করলেও ছটি সম্পূর্ণ অপরিচিত ও প্রেমের সম্পর্কশক্ত মাহুষের এই লোক-দেখানো সামাজিক নিম্নাধীন বিবাহকে আমি কিছুতেই ধৰ্ম-विवाह वरन मानर् भातिरन ! वतः आभि विश्वाम केंद्रि ख, मञ्ज वाप पिरम् ७ এवर भिना-विश्वाद्य व्यवस्थात्म इंग्री মামুষের বেখানে প্রেমের দেউলে পরস্পরের সঙ্গে হৃদর-বিনিময় হয়, সেখানে বাইরের মাল্য-বিনিময় ব্যাপারটা না चंद्रेलंख, जात्मत्रहे मक्षा वर्षार्थ मंजा-विवाह हत्र। जानित व সেবা-যত্নটুকু পাবার প্রশ্নানী, তা যাদ প্রেমের ভিতর দিয়ে অনুপ্রাণিত ও বেচ্ছাপ্রণোদিত না হয়--সে যান ভগু ভরণ-পোষণেরই প্রতিদান স্বরূপ ও শাসন-উৎপীড়নের আশহাতেই কেবল পাওয়া যায়—তা'হলে সে সেবায় সম্ভট্ট হতে পারা যায় কি ?—সে যত্নে ত' তৃপ্তি লাভ হয় না— তার কোনও মৃল্য নেই !"

এইখানে হঠাৎ উদ্ভেজিত হ'রে স্থ্রেশ বলে উঠ্ল—
"ঠিকই ত ! নিশ্চর ! তুমি ত দেখছি ঠিক আমারই মনের
কথা টেনে বলেছিলে যতীনদা'! আমিও ঠিক ওই কথা
বলি । আমাদের অভিভাবকেরা আমাদের নিরে বেন
'প্রত্বেন্য' বিরে দিরে তাঁদের সংদার-ধেলার সধ মেটান্!"

পাশ থেকে ফোঁস্ ক'রে উঠে, কমলা স্থ্রেশের দিকে তার ভাগর চোথ ছটি মেলে ধরে ব'ল্লে "বটে—বটে ? তা'হলে আমাদের বিবাহটা একেবারে অসিদ্ধ—কেমন ? আমি যা করি তা কেবল ভরণ-পোষণের বিনিময়েই—না ? আমাদের কেবল মালা-বদলই হয়েছে, কিন্তু মনের মিল হয়নি ত ?"—

অমুরূপা কমলার মুথে হাতচাপা দিয়ে বললে, "আমরা আজ বক্তা নই, আমরা আজ শ্রোতা বোন্। তুমি ভাগ্যবতী —তোমার জীবনের জুয়াথেলার রাত্রে দেবতুল্য স্বামী পেয়েছিলে—ভালবেসে ও ভালবাসা পেয়ে সার্থক হয়েছো কিন্তু সকলের ভাগ্য ত আর তোমার মতো স্বপ্রসার হয় না!"

"ঠিক বলেছো বৌদি, কমলাকে পেরে যে আমি স্থী হ'তে পেরেছি'—এটা আমার পূর্বজন্মের অনেক স্কৃতির ফলে এবং কতকটা অবশু কমলার নিজ্ঞাণেও বটে!" বলে কমলার দিকে ফিরে স্থরেশ মুথ টিপে হাসতে লাগ্ল'!

যতীন বললে "আছে।, ও চিরস্তান দাম্পত্য-কলহটা উপস্থিত স্থগিত রেথে আমার বক্তব্যটা আগে শুনে নাও,
—রাত বাড়ছে! 'পাপ্ড়ী' আমার এই মাত্রের উপরেই ঘুমিয়ে পড়েছে দেখ্ছি। একে বিছানার তুলে শুইয়ে দাও তো অফুপ্।"

শ্রা, তারপর উপেন বাবু ত কোনও কথাই শুনলে না ভাই,—কবে যে একদিন চুপি চুপি বিয়ে করে এসেছিল কিছুই টের পাইনি। হঠাৎ একদিন মাঝরাত্রে উপেনবাবুর বাড়ী থেকে নারী-কঠের কাতর চীংকার শুনতে পেয়ে আমার ঘুম ভেঙে গেল! আমি তাড়াঁতাড়ি উঠে বিছানার চাদরখানাই গায়ে জড়িয়ে একেবারে উপেন বাবুর বাড়াতে গিয়ে হাজির! এই ঘরেই—ঠিক অমনি জায়গাতেই এক খানা সাবেক ধরণের খাট পাতা ছিল। ঘরে চুকে দেখি—সেই খাটের এক পাশের একটি দণ্ড আঁকড়ে ধরে অম্বর-ভর্ববিহ্বলা দেববালার মতো একটি বছর সতেরো আঠারোর অমুপমা স্করী তরুণী দাঁড়িয়ে ঝড়ের ফুলের মতো থর্-থর্করে কাঁপ ছে ও কাতর শ্বরে কাঁদছে! আর ক্ররাপানোমন্ত উপেন বাবু তার লাশিক্ত ভোমরার মতো কালো চুলের গোছা মুঠোর মধ্যে টেনে ধরে জাকে জড়িত 'জিহ্বায়' বিক্তকর্তে

অপ্রাব্য, অকথ্য, গালাগালি দিছে ও মার্কে-মাঝে টলিত চরণে পদাঘাত ক'রছে! চকিতের মধ্যে ঘরের আলপালে চেরে দেখলুম—এক কোণে একটা হারিকেন আলো জলছে, ঘরের মেঝের থাবারের থালা ঢাকা-থোলা প'ড়ে; থাবার কতকটা ইতস্ততঃ ছড়ানো,—জলের গেলাসটাও একটু দূরে বেন ছিট্কে গিরে পড়েছে, এমনি ভাবে উল্টে রয়েছে। নিমেবের মধ্যে আমি ব্রতে পারলুম যে একটু আগে এই ঘরে ছরন্ত মাতালের কী দৌরাআই না হ'রে গেছে! বজ্ঞনির্থোবে চীৎকার করে উঠলুম—'শীগ্ণীর ওঁকে ছেড়ে দিরে এদিকে সরে আপ্রন উপেনবাব্'।"

আমার কণ্ঠন্বরে চম্কে উঠে, উপেনবারু তৎক্ষণাৎ নারী-নির্যাতন পরিত্যাগ করে' কতকটা যেন সংযত হ'রে দাঁড়াবার চেটা করতে লাগলেন। উপেন বাবুর আক্রমণ থেকে মুক্তি পাবামাত্র সেই তরুণী ব্যাধ-বাণ-ভর-ভীতা হরিণীর মতো ছুটে এসে আমার শরণাপর হ'লো। অভি করুণ নেত্রে আমার মুথের পানে চেয়ে কাতর কঠে বললে— "আমাকে রক্ষা করুন! আমাকে আপনি বাঁচান! আমি আর একদণ্ডও এখানে থাকবো না! আমাকে আমার মামার বাড়ীতে নিয়ে চলুন—আপনার হ'টি পারে পড়ি!" বলতে বলতে সেই তরুণী রূপেসী ভূমিষ্ঠ হ'য়ে আমার ছই

স্থপ্নে স্মন্ত্রমে তাকে পারের কাছ থেকে হাত ধ'রে তুলনুম, নির্বাক বিশ্বরে তার মুথের দিকে চেয়ে ক্ষণকালের জন্ত যেন নিজের অন্তিহ ভূলে গেলুম! সে কি বিশ্ববিজয়িনী রূপ! আমার চোথে মুথে সোদন সেই মুহুর্ত্তে যে আনন্দ ও কৌতুহল দাপ্ত হয়ে উঠেছিল,—নারীর অন্তর্দৃষ্টিতে তা' হয়ত' ধরা পড়ে গেছল! প্রথম রমণী-ম্পর্শে কম্পিত দেহ—আমার শিথিল মুষ্টি থেকে কোমল-কোরকের মতো তার স্থকোমল হাত হ'থানি টেনে নিয়ে সে নতশিরে আবার অন্ত্রোধ ক'রলে "আমায় নিয়ে লেন।"

আমি এবার লজ্জিত হ'লে তাড়াতাড়ি বলে ফেললুম— "হাঁা, চলুন,—আপনার মামার বাড়ী কোথা ?"

"গ্রামবাজারে—নিকাশী পাড়ার্য—"

"বেশ, তাঁর নাম-ঠিকানা দিন—আমি এপনি পত্ত লিখে তাঁর কাছে লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি,—আপনাকে এই রাত্তেই তিনি এসে যেন নিয়ে যান।" সহসা তরুণীর মুখখানি গন্তীর হ'রে গেল। সে যেন এবার বুঝতে পারলে—আমাকে এতক্ষণ সে কি অসম্ভব অনুরোধই করছিল! বললে—"তিনখানা চিঠি আমি তাঁকে লিখেছি—কিন্তু তবু তিনি আসেন নি,—জবাবও দেন নি কিছু,—স্থতরাং আমাকেই কোনও রক্ষে সেখানে গিরে হাজির হ'তে হবে!"

"কেন, তিনি আসবেন না কেন? আপনার এথানে কট হচ্ছে ভনগে তিনি নিশুন্নই আসবেন।"

শিষতটা স্নেহের পাত্রী যে আমি তাঁদের নই, এ কথাটা বীকার ক'রতে লজা হলেও, এ অতি সত্য কথা। আপনি কি বুঝতে পারছেন না যে, আমি তাঁদের গলগ্রহই হয়ে ছিলেম —নইলে, বিন্দুমাত্র ক্ষেহ থাকলে, কথনই তাঁরা আমাকে এমন এক অমাকুষের হাতে বিলিয়ে দিতেন না !" ব'লে তরুণী ভার চম্পকালুলী নির্দেশে উপেনবাবুকে দেখিয়ে দিলে!

আমি চেরে দেখে চমকে উঠলুম।—উপেন বাবু তথন খাটের তলার বে-এক্তার অবস্থার পড়ে নাক ডাকাচ্ছেন। তাঁর মুখ দিয়ে লাল গড়াচ্ছে! ঘুণার আমার সর্বাল শিউরে উঠলো।

মেরেটি ব'লতে লাগল—"কিন্তু, তবু, ক্লেহের একান্ত অভাব দেখানে জেনেও, আমার আজ দেইখানেই ফিরে যেতে হবে!" বলে সে এবার অসহারের মতো আমার মুখের দিকে মুখ তুলে চাইলে। আমাকে দেখে তার দৃষ্টিতে যেন একটা পরিচরের আভাস ফুটে উঠল! অনেকক্ষণ তার সে চোথ ছ'টিতে আর পল্লব পড়ল না,—সেই স্থযোগে আমিও দেখ্ছিলেম—কি স্থলর তার সেই ডাগর ছ'টি চোখ! কীসে চোথের ভাষা—তাই পড়বার জল্পে আমি বোধ হয় নিজের আজাতসারে সেই মুখের দিকে একটু অতিরিক্ত ঝুঁকে পড়েছিল্ম—হঠাৎ তার সেই কাজলের মতো কালো ছ'টি আঁথি-তারার মধ্যে নিজের প্রতিবিশ্ব ফুটে উঠেছে দেখতে পেরে চম্কে উঠলুম! মুখটি নীচু করে—লন্দ্রীর আল্পনার মতো তার পা ছ'থানির দিকে চেরে ব'ললুম—"তা দেখুন, আমার মনে হয়—যেখানে স্বেহের একান্তই অভাব, সেখানে ফিরে যাওছা একেবারেই অফ্চিত।"

মেরেটিও এবার মুথ নীচু করলে; বললে "সে কথা মানি; কিছ.এ নরক-কুওতে যে মার মানি তিঠতে পারছি নে! মানার বাড়ী আমার পক্ষে মক্ষড়মি হলেও সেটা এর চেয়েও ভরানক নর। অনাদরে আমি আবৈশব অভ্যন্ত বটে, কিছু এ অভ্যাচার আমার অসহ !\*

সেই মেয়েটির কথা বলবার ধরণ আমাকে বেন একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে দিছিল! বললুম—"দেখুন, এ স্থান যে আপনার পক্ষে স্থান রে, সেটা আমি বেশ বুঝতে পারছি। কিছ, তবু—বিবাহের বলে এখানে আপনার একটা নিজস্ম অধিকার আইনতঃ স্থাপিত হয়েছে; স্মৃতরাং, এটাকে নরক বলে মনে হ'লেও, পরের গলগ্রহ হয়ে থাকার চেয়ে বরং ফ্রভাগ্যলক্ষ এই নরকের শাসনভার গ্রহণ করাটাই কি বুদ্ধিমানের কাজ নর ?"

"বুদ্ধির মাপকাটি দিয়ে কি সবই মেপে করা বেতে পারে মনে করেন? জীবনে বৃদ্ধিকে এড়িয়েও মাহুষের অনেক কাজ করতে হয়,—বৃদ্ধিমানেরা যার নাম রেখেছেন 'আহালুকী' বা 'বোকামী'! কিন্তু সে কথা যাক্—আপনি কে বলুন ত ? এই বুড়ো মাতাণটির সজে বেশ পরিচয় আছে বলে মনে হ'লো যেন।"

শ্রা তা আছে, কিন্তু তার কারণ এ নর, যে, আমিও একজন মাতাল! তার কারণ হচ্ছে—আপনাদের বাড়ীর গারেই আমাদের বাড়ী। আমরা পরস্পারের নিকটতম প্রতিবাসী!"

মেরেটি একটি কথাও কইলে না। মাথা নত করে আনেকক্ষণ কি ভাবতে লাগল। আমিও চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম; শুধু মেঝের উপর নিজিত মাতালের ওক নিখাস-ধ্বনি ঘরের নিশুক্তা ভক্ষ করছিল।

হঠাৎ মূথ তুলে মেরেটি বললে "দেখুন, আমি আপনাকে বন্ধ-ভাবে বিশ্বাস করে কতকগুলো কথা বলতে চাই। আমার বড় বিপদে সাহায্য করবার জন্ত ভগবান আপনাকে পাঠিরেছেন, আমি এ স্থযোগ হয় ত' আর পাবো না। আপনাকে বলি শুন্ন,—এ কথা শীকার করতে আমার লজ্জা নেই যে, আমি এই ছদ্দান্ত মাতাল বর্কার বৃদ্ধ পশুকে মনে প্রাণে কিছুতেই শ্বামী বলে গ্রহণ করতে পারছিনি! আজ এই তিন মাস ধরে নিজের সঙ্গে কত যুদ্ধ করিছি। হিন্দুনারীদের সতীদ্বের আদর্শ-কাহিনী সব শ্বরণ করে আমি এই অমান্থকেই আশ্বসমর্পণ করবো বলে দৃঢ়সঙ্কর করেছিলুম! কিন্ত, কিছুতেই তো তা পারলুম না। দেহ মন ছই-ই আমার বিপক্ষে বিদ্বোহী হ'রে উঠলো। ওর ম্পর্শ

আমাকে পীড়া দের! ওর আদর আমাকে আঘাত করে! তাই সর্বারক্ষে আজও স্ত্রীর কর্ত্তবা পালন করতে আমি পারিনি। যথাসাধ্য সাংসারিক গৃহকর্ম করে যাচ্ছি বটে, কিছ কেবলমাত্র তাতেই এ সম্পূর্ণ পরিভৃপ্ত হ'তে পারছেনা, ক্রমে এ অধীর হ'রে উঠে এখন আমাকে নির্বাতন করতে স্কৃক করেছে! স্কৃতরাং আপনার কথামতো এই ত্র্ভাগ্যলর নরকই আমার জন্মান্তরের তৃত্ত্বতির ফল ব'লে মেনে নিয়ে চলাও যে আমার পক্ষে কতথানি হছর, তা' বোধ হর বুরতে পারছেন? আমি এখন কি করবো—আমাকে সৎপরামর্শ দিন।"

আমি বলসুম "এরপ প্রশ্নের সহসা কোনও উত্তর দেওয়া কঠিন। আমি একটু ভেবে দেখবার সময় চাই।"

মেরেটি আবার প্রশ্ন করলে "আচ্ছা, যাকে আমি স্বামী বলে মনে-প্রাণে বরণ করে নিতে পারিনি—এবং কথনও হয় ত'পারবো বলে যেটা কিছুতে করনা পর্যান্ত করতে পারছিনি, তার সঙ্গে একটা বিবাহ ব্যাপারের অভিনয়মাত্র হয়েছে বলেই কি আজীবন আমাকে তার কাছে জ্রীতদাসীর মতো থেকে নিগৃহীত হ'তে হবে ?"

আমি বলনুম "হিন্দুশাল্প ও সমাজ সেই রকমই উপদেশ দেন কিন্তু!"

অধীর হ'রে মেরেটি বলে উঠল "আমি সে শাস্ত্র ও সে সমাজকে অস্বীকার করতে চাই! আমি হৃদরের ধর্ম ছাড়া অন্ত ধর্ম মানবোনা! আমি বিবেকের শাস্ত্র ছাড়া অক্ত কোনও শাস্ত্র-উপদেশও গ্রাহ্ম করবো না!"

সেই তেজবিনী তরুণীর এই স্বাধীনচেতার স্থায় নির্ভীক উত্তর ও দৃতৃসঙ্কল শুনে আমি আনন্দে বিস্ময়ে পুলকিত হ'রে বলে ফেললুম—"আপনার এই অনন্তসাধারণ হুদয়ের বল যদি চিরদিন অক্ল থাকে—তাহ'লে জগতের কোনও অমান্ত্রই কথনও আপনার লেশমাত্র অমর্য্যাদা করতে পারবে না।"

মেরেটি এ কথার কোনও জবাব দিলে না। অনেককণ চুপ করে দাঁড়িরে কি ভাবলে, তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করলে—

"আপনার দ্বী এখানে আছেন ?"

"কেন ? তার দলে কি আপনার পরিচয় আছে ?" "না, ভাবছি যে কাল ছপুরে গিরে তাঁর দলে আমি এই সব বিষয়ে আলাপ ক'রে আসবো। আপনি ঠিক আমাদের—এই বাঙালী হিঁহর মেরেদের—অসহার অবস্থা
অম্বর করতে পারবেন না। আচ্ছা, আপনার কি মনে হয়
না যে—যে স্ত্রী তার বিবাহিত স্থানীকে ভালবাসা দূরে থাক্,
সহু করতে পর্যস্ত পারছে না—সে স্থানার উচিত নয় কি—
তেমন স্ত্রীকে লোকতঃ ধর্মতঃ বিবাহ-বন্ধন থেকে মৃক্তি
দেওয়া ?"

"হ'হাজার বছর আগে এ দেশে সে ব্যবস্থা ছিল। কৌটিল্যের অর্থশান্ত্রেও তার বিধান দেখতে পাওরা যার বটে, কিন্তু আজ সে বিধি অচল! এখন আমী স্ত্রী উভরেরই সমান অবস্থা!—যে আমী তার স্ত্রীকে ভালবাসতে পারে না, সে আমীর কি করা উচিত বলুন ত!"

"দেখুন, স্থামীর দল সোভাগ্যক্রমে পুরুষ জাতির অন্তর্ভুক্ত বলে জীবনের এ সব জটিলতা নিয়ে তা'দের বিশেষ কোনও বন্ধনের মধ্যে আটকে পড়ে থাকতে হয় না । স্ত্রীকে মনে ধরেনি বলে তাকে নিয়ে স্থামী মর করছে না—এ রকম অনেক শুনিছি। আপনারা তো শুধু আমাদের স্থামী নন, স্ত্রীলোক সম্বন্ধে আপনারা সম্পূর্ণ স্থাধীন ও স্বেচ্ছাচারী, স্কুতরাং যা ইচ্ছে তাই ক'রতে পারেন এবং করেন-ও।"

হঁগা—সে কথা ঠিক বটে, কিন্তু আপনার হঠাৎ এরকম সন্দেহ হবার কারণ কি যে আমার স্ত্রী আমাকে ভালবাদেন না ?" বলে আমি তাঁর দিকে চেয়ে একটু হাসলুম। তিনি যেন একটু অপ্রতিভ হ'য়ে ব'ললেন "না—না, আপনার সম্বন্ধে আমি কেন তা মনে করতে যাবো ? আমি আমার নিজের কথাই বলছিলুম। আপনার ভাগ্যবতী স্ত্রা নিশ্চয়ই আপনাকে ভালবেনে স্থ্যী হ'তে পেরেছেন।"

আমি কৌতুহলী হ'রে জিজ্ঞাসা করলুম "আপনার এরকমই বাধারণা হবার কারণ কি — জানতে পারি ?"

মেরেটি জেরার পড়ে বলে ফেললে "বাঃ । আপনি এমন উদার—এমন মহৎ—এমন স্থলর—" বলতে বলতে হঠাৎ তার দৃষ্টি আমার চোথের উপর পড়তেই কি জানি কেন সে আর কিছু বলতে পারলে না! তার স্থলর মুখখানি লজার যেন শরতের প্রভাতের মতো রাঙা হ'রে উঠল! স্থে মাথাটি নত ক'রে দাঁড়িরে রইল।

আজ তোমাদের কাছে এ কথা স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই, যে, সেই মুহুর্ত্তে আমার সমস্ত অস্তর এই মেরেটির প্রতি 'একটা গভার অমুরাগে ভবে উঠেছিল, এবং হর ত আমার চোথের দৃষ্টিতে সে অমুরাগ থানিকটা প্রকাশ হরে পড়েছিল, যা দেখে—মেরেটিও সরমে রাঙা হ'রে উঠেছিল! আমি সহাস্ত প্রফুল্ল মুথে বলল্ম— "আপনি হয় ত' শুনে আশ্চর্যা হবেন যে, আমি এখনও অবিবাহিত! তবে আপনি যদি কাল অমুগ্রহ করে আমাদের বাড়ীতে পারের ধূলো দেন, তাহ'লে আমার মা জননী যে আপনাকে একটুও অনাদর ক'বেন না—এটা ঠিক।"

এবার মেমেটির চোথে মুখে একটা কৌতুহল ফুটে উঠ্তে দৈখা গেল! সে জানতে চাইলে—জামি এখনও বিবাহ করিনি কেন ? আমি বললুম—"আজ থাক্, আর একদিন সেকথা বলবো।"

নারীর কৌতূহল কি না !—সে আবার প্রশ্ন করলে—
"আপনার মা ঠাকরণ এজন্ত আপনাকে পীড়াপীড়ি
করেন না ?"

"সে বিষয়ে সম্ভানের প্রতি মায়ের কর্তব্যের এক দিনও অবহেলা হ'তে দেখিনি। প্রতিদিন থেতে বসলেই মা আমার নব-নব ভাবী-বধূর সন্ধান দিতে বসেন।"

"তার কোনটিকেই বুঝি আপনার মনে ধরে না **?**"

"দেখুন, আমার মনে-মনে পত্নীর একটা আদর্শ আছে।
আমি শুধু একটি স্থলরী মেয়ে বিবাহ করে এনে কেবলমাত্র
তাকে আমার শ্যানিলিনী করে রাথতে চাইনি। তাকে
আমার জীবনেরও সলিনী ক'রে নিতে চাই। নইলে, আমার
বিশ্বাস—দাস্পত্য জীবনের আনন্দ অপূর্ণ থেকে যার। সেই
জন্মে আমি মনে করি—শিক্ষিত যুবকদের স্ত্রী বিহুষী না হোন্
অন্ততঃ শিক্ষিতা হওয়া দরকার! আচ্ছা, আপনার সঙ্গে
কথাবার্ত্তা ক'য়ে মনে হচ্ছে—আপনি একজন বেশ চিস্তাশীলা
শিক্ষিতা মহিলা! অমন কংস-মাতুলের অধীনে থেকে এত
অল্প বন্ধদে শিক্ষার এতথানি উৎকর্ম লাভের স্থ্যোগ পেলেন
কেমন করে জান্তে পারি কি ।"

"কই আর শিকার কিছু অবসর পেলুম বলুন। যে ক'দিন বাবা বেঁচে ছিলেন,সেই ক'দিনই ইস্কুলের মুখ দেখতে পেরেছিলুম। তারপর এই তিন চার বছর মামার বাড়ীতে এসে আমার ইস্কুলের পাঠ চুকে গেছে, মামার বাড়ীতে লুকিরে চুরিয়ে যতটা পারতুম পড়াওনো করতুম। বাবা আমার যেমন গান-বাজনা ভালবাদতেন—মামা ঠিক্ তেমনিই

ভার বিরোধী। মামার বাড়ীতে এদে চুকতে না চুকতেই আমার এপ্রান্ধ আর হারমোনিঃমটা মামা কেড়ে নিরে বেচে দিয়েছেন।"

"বাঃ—আপনি গানবাজনাও জানেন বুঝি ? আমি নিজে ওটা এত পছন্দ করি !"

"তাই না কি ? তাহ'লে আপনি নিশ্চর আপনার স্ত্রীর গানবাজনার আপত্তি না ক'রে তাকে সে বিষয়ে উৎসাহই দেবেন—কি বলুন ?"

"আমার কথা ছেড়ে দিন। আমি আর বিবাহই করবো না স্থির করিছি। আদর্শ অমুধারী মনের মতো পদ্ধী পাওয়া হিলুখরের ছেলেদের পক্ষে একাস্ত হর্লভ।"

"আর মনের মতো আদর্শ পতি পাওয়া বুঝি হিন্দু ঘরের মেয়েদের পক্ষে বেশ স্থলভ ? দেখুন—আপনাদের এই স্বার্থপরতার জন্ম আপনাদের উপর আমার ভয়ানক রাগ হয়। আপনারা যথন ভাবেন তথন কেবল নিজেদের কথাই ভাবেন, আমাদের কথা আপনাদের কিছুই মনে থাকে না।"

"খুব থাকে,—কেমন করে জীলোকদের শাসন -করবো,
—কি ভাবে তাদের শান্তি দেবো—কিসে তাদের একেবারে
নিজন্ম সম্পত্তি করে রাখতে পারবো—এ সব আমরা গোড়া থেকেই ভেবে রেথেছি!"—বলে আমি খুব থানিকটা হেসে উঠলুম। মেয়েটও হেসে ফেললে! কোজাগরী পূর্ণিমার মতো কী স্থলর সে হাসি! আমি গন্তীর হ'রে বলল্ম "দেখুন, আপনারা নিজেরা যতদিন না নিজেদের জন্ম ভাবতে শিথবেন, ততদিন মৃক্তির দিকে এক পাও অগ্রসর হ'তে পারবেন না!"

"সে কথা মানি, কিন্তু পাছে আমরা ভাবতে শিথি বলেই ত' আপনারা আমাদের মূর্থ করে রেথেছেন! পাছে আমরা কোনও দিন এগিয়ে যাই বলেই ত'চিরকাল বন্দিনীর মতো লক্ষণের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে রেথেছেন!"

আমি হাত জোড় ক'রে বলনুম "আমাকে মাফ্ করুন। আমি সমস্ত অপরাধ মাথা পেতে নিচ্ছি। আজ এমন অপ্রত্যাশিতভাবে আপনার সজে পরিচিত হ'য়ে আমি যে ঘুর্লভ সম্পদ ও অনাম্বাদিতপূর্ব আনন্দ লাভ করলুম, এর মধ্র স্থৃতিকে নরনারীর চিরস্কন ছন্দের ঝটিকা তুলে আমি কিছুতেই একটা অপ্রীতির মধ্যে শেষ হ'তে দেব না।" মেয়েটি লজ্জানত মুখে বললে "সে আনন্দ ও সম্পদ কেবল আপনারই একার লাভ হয়েছে মনে করলে একটু ভূল করবেন। তাছাড়া, এ কথাও আজ আমি আপনার কাছে ক্বতজ্ঞতার সঙ্গে খীকার করছি, যে, আজ আপনার সঙ্গে দেখা নাহ'লে হয় ত এ বাড়ী ছেড়ে যাবার জন্ম আমি সাজ্যাতিক একটা কিছু ক'রে বস্তুম।"

ঢং ঢং করে দেওয়ালের গায়ের বড় ষ্ড়ীতে রাত্রি তিনটে বেজে গেল।

আমরা ছ'জনেই এক সঙ্গে চমকে উঠসুম। ত্'জনেরই দৃষ্টি এক-সঙ্গে গিয়ে পড়ল, প্রথমটা ঘড়ীর কাঁটার উপর; তার পর সেই ঘরের মেঝের উপর নেশায় ও নিদ্রায় অচেতন মাতাল উপেক্রের উপর। মেয়েটি মুখথানি ঘণায় দেদিক থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আমার মুথের দিকে চেয়ে যেন একটা ভৃপ্রির দৃষ্টি বিকীণ করে স্মিত অধরপ্রাস্তে বললে—

"তাইত' আপনার সঙ্গে কথা কইতে কইতে দেখছি রাত্রি ভোর হ'বে গেল! আপনাকে অনেকক্ষণ আট্কে রেখেছি— ঘুমের ব্যাঘাত হ'ল ক'ত! তা—কি করবো বলুন, অপরাধ নেবেন না, এরকম হুদ্দান্ত প্রতিবেশী থাকলে পালের বাড়ীর লোকেদের স্কৃত্ব হ'রে নিশ্চিন্তে দুমানো সব দিন ঘটে ওঠে না!"

এবার মেয়েটির চোথ ছটি পর্যাস্ত হেসে উঠল!

আমি অপ্রস্তুত হ'রে অপরাধীর মতো বলনুম,—
"আমাকে মাক্ করবেন! এত রাত পর্যান্ত আপনাকে দাঁড়
করিয়ে রেথেছি, কিছু টের পাই নি—কত কট হ'ল
আপনার! আমি চল্লুম, আপনি ভর পাবেন না—কাল
থেকে আপনার এই নরক-ফ্রণা যাতে বন্ধ হর আমি
প্রাণপণে সে চেটা ক'রবো—"

বলতে বলতে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে চলে এলুম;
আসতে আসতে দালান থেকে শুনতে পেলুম মেয়েটি বলছে
— "কট্ট বরং আমিই দিলুম আপনাকে অনেক—কিন্তু সে যে
কী অবস্থায় পড়ে' সেইটুকু বিবেচনা ক'রে আমার অপরাধ
মার্জ্জনা কর'বেন!"

যতীন এইথানে থেমে যেতেই স্থরেশ আগ্রহে বলে . উঠল ভার পর ? ভার পর ?—এ যে ক্রমেই চিন্তাকর্ধক হ'য়ে উঠ্ছে ! মেয়েটির বিদ্ধীর মতো কথাবার্তা শুনে, তার

গান বাজনা ও লেখাপড়া জানার পরিচন্ন প্রেন্ধ—আমার মত বিবাহিত লোকেরই তাকে ভালবাসতে ইচ্ছে করছে!"— এইখানে কমলা ব'লে উঠ্ল "শুন্ছো তো জমুপদি'!— আমার ওপর ওঁর ভালবাসার টান কতটা বৃষ্ছ' তো ?" স্থরেশ এ কথার মোটেই কাণ না দিয়ে যতীনকে বললে— "তুমি যতীনদা' অবিবাহিত অবস্থায় নিশ্চয়ই তাকে ভালবেসে ফেলেছিলে—না ?"

যতীন হাসতে হাসতে বললে, "তা হয় ত' সেই প্রথম সাক্ষাতেই আমি তাকে আমার অজ্ঞাতসারে অনেকথানিই ভালবেসে ফেলেছিলুম !"

এইবার অমুরূপা বললে—"ওই শোনো কমল, সব শেয়ালেরই এক ডাক ভাই! পুরুষ মাত্রেই বিশ্বাদাতক!"

যতীন এ কথার উত্তর না দিয়ে হেশে বললে—"নইলে— তার পরে যে ঘটনা ঘটেছিল তা কথনই ঘটতো না ! সেই কথাই বোলবো এইবার—শোনো—

তার পর প্রায় ছ'মাদ কেটে গেছে। একদিন আমাদের ঐ দক্ষিণের বারান্দার ইজি চেয়ারখানার বসে রবীল্রনাথের নৃতন একটি কবিতা পড়'তে পড়'তে আমি তথন তন্মর হ'য়ে গেছি—

"যৌবন-বেদনা-রণে উচ্ছল আমার দিনগুলি !"

হঠাৎ পাশের বাড়ী থেকে এস্রাজের স্থমধুর ঝ**ন্ধার এসে** আমার প্রাণের সমস্ত তারগুলোতে একটা স্থরের মূর্চ্ছনা ভূলে দিলে! আমি আগ্রহে উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলুম। ধীরে ধীরে এপ্রাজের পর্দার পর্দার স্থর মিলিয়ে একটি কোকিল কণ্ঠের শুস্থর-লহরী দঙ্গীতের বিচিত্র তানে আমার কাণে ভেদে আদতে লাগল—

> "রাত্তি এদে যেথার মেশে দিনের পারাবারে তোমার আমায় দেখা হ'ল সেই মোহানার ধারে !"

ঘূরে-ফিরে অনেকবার বেজে-বেজে গানের সঙ্গে সজে
এআজও থেমে গেল। আমি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে
আবার আমার হাতের কবিতাটিতে মনঃসংযোগ করবার
চেষ্টা করলুম। তথন দিবালোকের দীপ নিবিমে দিয়ে
সদ্ধ্যার আঁধার আঁচল পৃথিবীর বুকের উপর লুটিয়ে পড়ছিল।
তারই নীল শাড়ীর সোণালী ফুলের মতো ছ'একটা তারা
আকাশের গায়ে ঝিকমিক্ করছিল বটে, কিন্তু সে আলোয়
বইয়ের লেখা আর স্পষ্ট পড়া যাছিল না। তবু আমি পড়বার

ভারতবর্ষ

চেষ্টা করছিলুম ! এমন সমন্ব যেন সন্ধ্যার ধ্যান ভক্করে, আমার চিত্তকে সচকিত করে, এন্রান্ধের স্থরের সঙ্গে আবার সেই স্থাকণ্ঠ ধ্বনিত হ'বে উঠন !--কাণ পেতে শুনতে লাগলুম---

> "ভোরের বেলা কথন এসে পরশ ক'রে গেছ হেসে আমার ঘুমের হরার ঠেলে কে দেই খবর দিল মেলে জেগে দেখি আমার আঁখি অঁ। থির জলে গেছে ভেদে ! "মনে হল আকাশ যেন কইল কথা কানে কানে म्या ह'न मकन (पर পূর্ণ হল গানে গানে, হৃদয় যেন শিশির নত ফুট্ল পূজার ফুলের মত জীবন-নদী কুল ছাপিয়ে

এপ্রাঞ্চের স্থর আর সঙ্গীতের ধ্বনি এবার যে কথন থেমে গেছল্' আমি কিছুই টের পাইনি। আমার তথন মনে হচ্ছিল 'আকাশ যেন কইছে কথা কানে কানে.....সক্ল দেহ পূর্ণ হল' গানে গানে !' মনে হচ্ছিল যেন 'আমার कौरन ननी कृत शंतिरम अमीम प्रतन इफ़िस अफ़्रह !'..... হঠাৎ উপেনবাব্র কণ্ঠশ্বরে আমার চমক্ ভাঙ্ল! চেম্বে पिथि वात्रान्तात्र विक्रमी-वाििष्ठो प्करण पित्र छे। अनवात् আমার ইন্দি চেয়ারের হাতলের উপর হাতের ভর দিয়ে **ৰু** কৈ আমার দিকে চেয়ে বলছে—

ছाড়িয়ে গেল অসীম দেশে !"

এ কি, সন্ধোর ঝোঁকে চোথ বুজিন্বে বারান্দার বসেই বেশ এক ঘুম দিয়ে নিলে যে দেখছি! অবেলায় ঘুমোনো বহু ধারাপ, উঠে পড়ো বাবাজী !"

আমি বললুম "ঘুমাবো কেন ? আপনার জীর গান अनिहिल्म विथात वरम। की हमरकांत्र शांन करतन छेनि! এমন মিষ্টি গলা আমি আর কথন শুনিনি, আর এপ্রাঞ্চেও এমন স্থন্দর হাত আমি আর কাঙ্কর দেখিনি !"

"তা তো মনে হবেই ৷ ও তোমাদের বয়সের ধর্ম ৷ ও বরসে মেরেছেলেদের সবই ভাল লাগে।" বলে উপেন-

বাবু খুব থানিকটা অসভ্যর মতো হেসে উঠলেন! আমি গম্ভীর হয়ে বলুম "তা নয় উপেনবাবু, আপনার স্বী সত্যই একজন গানের খণী ও হুরের সিভালনা! হৰ্জাগ্যক্ৰমে আপনি তা জানেন না!"

**"**ভূমিই ত বাবালী ছুঁড়িটের মাথা থেকে দিকেছো! সেই যে এক এপ্রাজ কিনে দিরে এসেছিলে কোন্ মান্ধাতার আমলে, দেটাকে ত ও আর কাছ-ছাড়া করে না দেখতে পাই ৷ যথনই সমর পার সেটাকে বুকের উপর টেনে তুলে নিয়ে বাজার! আবার মধ্যে মধ্যে গানও করে! একেবারে वांक्रेकीत त्रहम र'ता उठिहरू वावाकी! व्याल! शिष्ट्रम् একদিন তেড়ে—তোমার বারণ না মেনে—ওটাকে কেড়ে নিয়ে আছ ড়ে ভেঙে ফেলতে ;—তা ছুঁড়ী বললে কি জানো— 'বিষ থেমে মরবে !' আর ভয় দেখালে যে পুলিশে চিঠি नित्थ पित्र यादव या व्याभिष्टे जादक दिव थाहेरत्र स्मरत्रिह ! प्पर्था प्रिथि वार्वा की मञ्जानी वृद्धि स्मरत्रमाञ्चर ! একেবারে ফাঁসি-কাঠে তুলে দেবার মৎলব। সেই থেকে আর ভয়ে ওকে কিছু বলতে পারিনি! লেখাপড়া-জানা মেয়ে-- कि क्षांनि यमि किছু করেই বলে! আজকালকার মেরেশুলোকে একটু বিখাস নেই, এরা সব কর'তে পারে !"

"আপনি বুঝি গান-বাজনা লেখা-পড়া---এসব একেবারেই পছন্দ করেন না ?"

"এই দেখ ত' বাবাজী তোমার জ্ঞায় কথা! আমি গান-বাজনা পছন্দ করবো না কেন, তা বলে কি : ঘরের বউকে থেম্টাউণী করে তুলতে হবে ? তাহ'লে বাইরের বাঈজীতে আর ধরের স্ত্রীতে তফাৎ রইণ কি ? আর, जूमि याहे तरना वावाको, ७ स्मात्रहान अधी विनी लिथानज़ा শিখলেই একেবারে মাষ্টার মশাই হ'রে ওঠে। সে আর ঘরের লক্ষীটি থাকে না !"

উপেনবাবুর যুক্তি শুনে আমি না হেলে থাকতে পারনুম ना। তিনি বললেন—"ना वावाकी, এ ছেসে উড়িয়ে দিলে চলবে না! আমি এসব মোটেই পছল করিনি, তাই ভোমার কাছে এলুম, ভোমাকে এটা বন্ধ করে দিতে হবে !"

আমি আরও হেলে উঠে বলদুম "লে কি ব'লছেন ্উপেন বাবু, আমি বন্ধ করবার কে 📍 আমার কী অধিকার আছে ? আপনি ভূলে বাচ্ছেন যে উনি আপনারই ন্ত্ৰী--আমার কেউ নন।"

"তা ব'ল্লে কি হয়! ও যে আমাকে গ্রাহ্ই করে না। তোমার কথা কিছ ও বেদবাক্যের মতো শোনে।"

"তাই না কি ?"

"তবে আর ব'লছি কি 📍 কথার কথার আমাকে চোধ রাঙিয়ে বলে 'থবরদার, গারে হাত দিও না,—কেবল 'অমুক' বাবুর অনুরোধেই আমি তোমার বাড়াতে থাকতে সম্মত হয়েছি। নইলে অনেক দিন আগেই এথান থেকে চলে বেতুম !'—ভাল বিপদে পড়িছি বাবা এই তেজপকের স্ত্রী নিয়ে! আমাকে হ'চকে দেখতে পারে না, আমার ত্রিদীমানার ঘেঁদে না, কেবল কলের মতো ছটি বেলা সংসারের সব কাজ করে যাচ্ছে। ঠিক টাইম মত সব পাচ্ছি। ঘরদোর গুলোও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন রেথেছে, আর রাঁধেও ভাল ৷ কিন্তু ওই একটা ভারি দোষ—বড় একগুঁরে ৷ তোমাকে যে ও কী স্থচকে দেখেছে কে জানে ? আর তুমিও তো বাবাদী ওর প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুথ হয়ে ওঠো ৷ তাই বোধ হয় তোমার মাঠাককণ দেদিন ওর কাছে বলেছেন যে 'তোমার মতো একটি মেয়েকে আমার যতীনের জন্তে খুঁজে এনে দিতে বোলোতো মা, উপেনকে ! তোমার মত একটি বউ আনতে পারলে আমার বিবাগী ছেলেকে নিশ্চর সংসারী করতে পারবো! কথাটা আমারও क्मिन প্রাণে লাগুল বাবালী, মনে হ'লো বটে, ছচারবার যে-এই মাষ্টারনী মেয়েটাকে আমি বিয়ে না করে যদি ভূমি বিশ্বে করতে তাহ'লে তোমরা হ'লনেই স্থা হ'তে পারতে! আর আমার এ হয়েছে যেন সাপে ছুঁচো গেলা! নেশা কেটে গেলেই বুঝতে পারি, আমি ও মেয়েটার বাঁ পায়ের কড়ে আঙ্লেরও যোগ্য নই ৷ যে ঠিক্ ওর যোগ্য তাকে কিছ ও চিনে নিয়েছে! ভারি intelligent মৈয়ে বৃক্লে—" বলে উপেনবাবু আবার সেই অসভ্য হাসি হেসে উঠলেন।

বাধা দিয়ে আমি বললুম "থামুন উপেনবাবু, আজ দেখছি সন্ধ্যে থেকেই মাতলামী স্থক কয়'লেন!"

উপেনবাবু চোথ ছটো কপালে তুলে বললে "বল কি বাবাজী! মাসের এখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, হাতে কি এখন আর একটি আধলাও আছে? কাল কি বাজার হবে তারই সংস্থান নেই! মদ খাবো কোথা থেকে? আমি এসেছিলুম, তোমার কাছে গোটাকুড়ি টাকা ধার করতে। এই ক'টা দিন চালিয়ে দাও বাবাজী; মাসকাবারে মাইনে পেলেই দিয়ে যাবো। আর একটা মাস সব্র করো না, তোমার জক্তেও আমি ঠিক অমনি একট মেয়ে যেথান থেকে পাই খুঁজে এনে হাজির করে দিছি—তোমার মা ঠাকক্ষণের অফুরোধ আমাকে রাথতেই হবে।"

· আমি বিরক্ত হ'রে বললুম "আমার মা ঠাক্রণের এখনও ভীমরতি হয়নি যে আপনাক্তে আমার জক্ত ঘটকালী করতে অমুরোধ করবেন। এসব কার কাছে শুনলেন ?"

"আরে! আমি কি মিছে কথা বলছি? আমার স্ত্রীর কাছে তোমার মা ঠাকরণ নিজে বলেছেন। সেই ত সেদিন আমাকে শুনিরে শুনিরে বললে যে, "হিন্দুর মেয়ের মরণ ভিন্ন আর জীবনের ভূল শোধরাবার উপায় নেই, তাই তোমার মতো এক অমানুষেরও অন গ্রহণ করতে হ'ছে আমাকে! এর চেয়ে যদি ও বাড়ীর মায়ের দাদী হয়েও তাঁর চরণ-সেবার অধিকার পেতুম—জীবন আমার ধন্ত হ'তো!"

আমার বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠ্ল ! তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ডুন্নারের ভিতর খেকে ছুংখানা দশ টাকার নোট বার করে এনে উপেনবাবুর হাতে দিয়ে বললুম—

"এই নিয়ে যান, মদ থেয়ে যেন এ টাকাটা ওড়াবেন না। যদি গুনি যে এই ক'দিনের ভিতর আপনি মাতলামী করেছেন—তা'হলে আর কথন একটি পয়সাও আপনাকে সাহায্য করবো না, তাছাড়া আপনার সমস্ত হাওনোট আদালতে দাখিল করে আপনার নামে নালিশ কজু করে দেবো। এ টাকাতে মাস-কাবার না হওয়া পর্যান্ত কেবল সংসার-ধরচ চালাবেন—ব্বেছেন!"

"আরে বাবাজী!—দে কথা আর অত চোথ রাঙিরে কড়া ক'রে ব'লতে হবে না। মদ কি আর আমার থাবার জো আছে? কাল ব্যামোর ধরেছে যে! ডাব্রুনার সেদিন ব'ললে—এবার মদ খেলেই হঠাৎ একদিন মারা পড়তে গারি!"

কথাটা শুনে আমি চম্কে উঠলুম ! উপেন বাব্র ছ'টি হাত ধরে ব্যাকুল হ'য়ে বললুম "দোহাই আপনার উপেন্ বাবু! আর কথন ও-জিনিস ছোঁবেন না, খুব সাবধান! নেশার জক্ত খেন আত্মহত্যা করবেন না!"

"আরে পাগল হ'লে তুমি! সে কি আর আমি বুঝিনি? —এতথানি বরদ হ'ল আমার! তোমরা পাঁচজন হিতৈবী যথন নিষেধ করছো, তথন কি আর আমি সে কাজ করতে পারি ? বিশেষ তোমার পরামর্শ না শুনে হাল্ফিল এই বিয়েটা ক'রে কী ভুলই না করিছি! এসব মেরে কি আর আমাদের ঘরের যোগ্য ? ও তোমাদের ঘরেই মানায়—" বলতে বলতে—"আৰু তবে আসি বাবা, কালু আছে একটু" এই বলে উপেনবাবু চলে গেলেন। আমি আবার বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে বারালাব ইজি চেয়ারথানায় এসে লম্বা হ'য়ে পড়লুম।

উনি উপেনবাবুর স্ত্রী না হ'রে যদি আমার স্ত্রী হ'তেন তাহ'লে আমি যে এ জীবনে নি:দলেহ স্থ্যী হ'তে পার্ত্ম এ পাপ চিস্তা—এ আকাশ-কুস্মের ব্যর্থতার ক্ষোভ যে আমার মনের মধ্যে এর আগে বছবার উকি মারে নি, এমন কথা আমি বলতে পারিনি,—কিন্তু উপেন বাবুর নিজের মুথে আজ তাঁর স্ত্রীর স্বীকারোক্তি শুনে আমি যেন আনলে উন্মাদ হ'রে উঠছিলুম। কিন্তু আমার সমন্ত আনল-উন্মাদনাকে অকস্মাৎ বেদনার অন্ধকার দিয়ে গ্রাস করে ফেল্লে—সন্মুথের নিশ্চিত নিজ্গতার নিবিভূ নৈরাশ্য।

হায়, য়ায় কথায়, কণ্ঠয়য়ে, হাসিতে, চাহনীতে, প্রতি গতিভঙ্গীতে অস্তরে যেন আনন্দের উৎস উৎসারিত হয়ে য়ায়;
য়াকে দেখলে চিন্ত পুলকে চঞ্চল হ'য়ে ওঠে; য়ায় ঈয়ৎ ম্পর্লে
দেহমন এক অভিনব ভাবের হিল্লোলে বিহ্বল হয়ে পড়ে;
য়ায় সঙ্গে আলাপ আলোচনায় আপন অস্তরের চিন্তালায়ায়
য়য়ন একটা ঐক্য অমূভব করি; য়ায় নিয়ত সঙ্গ ও সাহচর্য্যে
একাস্ত অভিলামী অস্তর আমার চিরদিন বুভুকুর মতো
অপেকা করে আছে;—আমার কিশোর প্রাতের য়ে য়ঙীন
ছবি—য়ৌবন-নিশার য়ে নবীন স্থপন—আজ সে আমার
কয়নার তমসা-তীর ছেড়ে আমার চোখের সামনেই একেবারে
প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠেছে;—কিন্তু, অদৃষ্টের কি পরিহাসে
তার ওপর আমার কোনও দাবী নেই—আমার কোনও
অধিকার নেই… ভাবতে ভাবতে সঙ্গল চোথে কখন য়ে
মুমিয়ে পড়েছিলুম কিছু মনে নেই!

সেই র'জেই উপেন বাবু আবার মদ থেরেছিলেন।
তাঁকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিরে গিরে অতি
কপ্তেরমের মুখ থেকে সাত দিন পরে বাড়ীতে টেনে নিরে
এল্ম বটে, কিন্তু 'লিভার' ও 'হার্টের' অবস্থা এত খারাপ যে,
ভাক্তারেরা সকলেই পরামর্শ দিলেন যে, ওঁকে কোনও

স্বাস্থ্যকর স্থানে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্ম জবিলম্বে নিরে যাওয়া দরকার।

মাকে বলে সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে আমি উপেন বাবুকে নিম্নে 'চেঞ্জে' চলে এলুম; ইচ্ছৈ ছিল একজন নার্ম রাধিয়ে তাঁর সেবা ভ্রমার ব্যবস্থা করাবো, কিন্তু, উপেন বাবুর তৃতীয় পক্ষেত্র পত্নী বললেন যে, সেটা তাঁরই কর্ত্তব্য, স্থতরাং তিনিও জেল্ করে সঙ্গে এলেন। আমি এতে অবশ্র মনে মনে খুসীই হলুম। আমার মনের গোপন কোণে এই বাসনাই যেন লুকিয়ে ছিল!

পশ্চিমে এসেও উপেন বাবুব ছত-স্বাস্থ্যের বিশেষ কোনও উরতি দেখা গেল না, বরং ক্রমেই যেন অবস্থা আরও খারাপ হ'রে আসতে লাগল। আমি শুধু দিনের বেলাটাই তাঁকে দেখাশুনো করতুম, কারণ রাত্রি জাগরণের পালাটা তাঁর ল্লীই জার ক'রে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিলেন। আমি অনেক আপত্তি করেছিলুম, বলেছিলুম—আপনাকে আমাদের জন্ত রাল্লা-বালা করতে হ'চ্ছে, রোগীর পথ্য তৈরী প্রভৃতি দিনের বেলার অনেক কাজই আপনার রয়েছে, তার ওপর রাত্রি জাগরণে আপনার কই হবে।"

তিনি বললেন "আমার কট লাঘব করাই যদি আপনার আন্তরিক ও অকপট ইচ্ছা হয়, ভাহ'লে জানবেন— আমাদের হৃদিনের বন্ধু নিদ্রাধীন থাকলে আমি স্বচেয়ে বেশী কট পাবো !"

এই ভাবেই মাদধানেক চলবার পর আমি বেশ বৃঝতে পারলুম যে—মার আমার এখানে থাকা—আনার বা সন্ত্রীক উপেনবাবুর—কারুর পক্ষেই নিরাপদ নর! এই যে তরুণী তার অপরূপ সৌন্দর্য্য ও অসামান্ত গুণ নিয়ে প্রতিদিন আমাকে আমার অজ্ঞাতসারে তার দিকে প্রবল্ভাবে আকর্ষণ করছে—আমার সমস্ত সংঘ্যের বাঁধ কে জানে সে করে অক্সাৎ চুর্ণ ক'রে দিয়ে বক্তার পাবনের মতো আমার মহ্যাত্তকে ভাগিয়ে নিয়ে যাবে ৽

সেইদিনই 'টেলিগ্রাম করে আমি একজন সরকার ও 
বারবানকে কলিকাতা থেকে আসতে লিখে, উপেনবাবুকে
গিরে বললুম "দেখুন—একটু বিশেষ কাজে—" উপেনবাবু
আমাকে বাধা দিরে ব'ললেন—"দেখ বাবাজী, একটা কথা
বলি শোনো—এ পাষগুকে বাঁচাবার এত চেষ্টা তুমি কেন
করছো বল' তো ?—রুথা ভোমার এ পরিশ্রম ও অর্থবার!

আমি বুঝতে পারছি আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে !— যে
সতীর সিঁথার গিঁদুর উজ্জ্বল রাথবার জন্ত তোমার এই
প্রোণান্ত চেটা—যতীন, তুমি জানোনা বোধ হয়, সে
আমাকে অনেকদিন আগেই স্পষ্ট মুথের উপর বলে
দিয়েছে— যে— 'আমার অন্তরাত্মা তোমাকে আমী বলে
গ্রহণ ক'রতে পারলে না— আমাকে মার্জ্জনা কোরো!'
আজ আমিও তার কাছে মাপ চেয়ে নেবো। তার
জীবনটাকে ত' এক রকম আমিই নষ্ট করে দিলুম— কি
বলো ? আমি চোথ বুঝ্লে ও দাঁড়াবে কোথায় ? হাা,
তোমার মা চেয়েছিলেন অমনি একটি মেয়ে,— বটে বটে,
আমি তাঁর কাছে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেম এনে দেবো বলে,
কিন্তু আর ত' সময় হবে না। ওকেই আমি দিয়ে গেলুম
তোমার হাতে। তোমার মা ঠাক্রণকে আমার নাম করে
নিয়ে গিয়ে দিও।"

"আ:, কি বলছেন সব! চুপ করুন। ভন্ন কি १ এই-রক্তম বাধাধরা নিয়মে দিনকতক থাকলেই সেরে উঠবেন—" এই সময় এক বাটী গরম বালী হাতে করে উপেনবাবুর স্ত্রী মরের মধ্যে এ.লন। বললেন "এ কি! বৃষ্টির ছাটে যে রোগীর বিছানা ভিজে যাচ্ছে । আপনি ত গুব তত্ত্বাবদান করছেন দেখছি।"—

আমি দেখলুম সতাই ম্বলধাবে বৃষ্টি পড়ছে—আর তার ছাট্ লক্ষ কণায় চূর্ণ হয়ে ঘরেব মধ্যে এসে উপেনবাবুর বিছানা সিক্ষ কবছে! আশ্চর্যা! কথন যে বৃষ্টি নেমেছে কিছু টের পাইনি। অপ্রস্তুত হ'য়ে তাডাতাড়ি উঠেই জানালাটা বন্ধ ক'বতে যাচ্ছিলেম, উপেনবাবু বললেন—"থাক্ থাক্ যতান, বন্ধ কবোনা, আমাব এই বৃষ্টির ছাট্টা বড় ভাল লাগছে! প্রাণ যেন জুডিয়ে যাচ্ছে!" স্ত্রীর দিকে চেয়ে ব'ললেন "ও কি এনেছ' তৃমি—বালা বৃঝি !— ি হবে !—দরকাব নেই ত' আমার! আজ ক্ষিধে তেষ্টা যেন লোপ পেরেছে!"

ন্ত্রী বালীর বাচী হাতে নিয়ে তবু দাঁড়িয়ে রয়েছেন দেখে,
উপেনবাবু বগলেন—"বাটীটা তুমি ও ঘরে ঢাক। দিয়ে নামিয়ে
রেখে এসো,—তোমার সঙ্গে আমার আজ বিশেষ দরকারি
কণা আছে,—তোমার প্রতি আমি যে অমার্ক্তনায় অপবাধ
করিছি—আমি তার জঞ্জে আজ ক্ষমা চেয়ে নিতে চাই।"—
উপেনবাবুর স্ত্রী বিশ্বিত জিল্লাস্ক দৃষ্টিতে আমার মুথের

দিকে চাইলেন,—'স দৃষ্টির সল্থা আমার চোথ নত হ'লে পড়লো।—তিনি বালীর বাটীটা ওদিকের ঘরে রেপে আনতে চ'ললেন দেখে,—আমি দেই সুযোগে তাড়াতাড়ি উপেনবাবুকে বলে নিলুম "দেখুন, একটু বিশেষ কান্দ্রে আমি আজই কলকাতা চলে যাছিছ।"—দেই মূহুর্ত্তে হঠাৎ বাইরে একটা ঝনুঝন—ঝনাৎ—শব্দ ও সেই স্লে-সঙ্গে শুক্কভার কোনও কিছু একটা পতনেরও আওয়াজ পাওয়া গেল! সেই শব্দে কয় উপেনবাবু এবং আমি, ছ'জনেই চম্কে উঠ লুম! ব্যাপার কি জানবাব জয় আমি দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি—বার্লির বাট-শুক্ক উপেনবাবুব স্ত্রী দালানে আছাড় থেয়ে পড়েছেন! মনে করলুম ছুটে গিয়ে তথনি ধরে তুলি তাকে—কিন্তু এমন একটা লজ্জা এদে উকি মারলে যে, সাহস হ'ল না!

তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করসুম "তাই ত'! এ কি 

পা পিছলে প'ড়ে গেলেন ব্ঝি 

রুষ্টিতে দালানটায় বড় পিছল হয়েছে দেখছি! লাগেনি ত' 

প

কাতরভাবে হাত ছটো আমাব দিকে তুলে দিয়ে তিনি বললেন-—"বেটক্করে কোমরটায় বড়ড লেগেছে! আমাকে ধ'রে একটু তুলে দিন, আমি ও-ঘরটায় চলে যাই।"

স্বত্ত্বে তাঁকে হাত ধরে তুলে আমার কাঁধেব উপর তাঁর শরীরের সমস্ত ভর দিতে বলে তাঁকে সাবধানে ধ'রে দালানের ও-দিকের ঘরটাতে নিয়ে ঘাচ্ছিলুম—কিন্তু কি জানি কেন—সেই শিবীষকুস্থমসদৃশ লঘু, সেই মৃততাপ তথ্য, যৌবন-তবল, কোমল অক স্পর্শে আমার দেহের শিরায় শিরায় যেন সহসা অগ্নিময় প্রচণ্ড বিচ্যাৎ শিথার তাণ্ডব নৃত্য স্কুক হ'রে গেল! আমার শরীরেব প্রতি রক্তবিলুর মধ্যে হঠাৎ যেন কেমন একটা অনম্ভূতপূর্ব্ব উল্মাদনার নেশা উদ্ধাম হ'য়ে উঠলো! পলকের মধ্যে আমি তাঁতে অসহায় শিশুর মতো আমার ছই বাছব মধ্যে আমি তাঁতে মরের চক্ষের নিমেষে বক্ষের উপব তুলে নিয়ে তাঁর পল্লের্মতো স্কুকর মুখ্যানিকে অজ্ঞ চুম্বনে রাঙা করে দিলুম!—কিন্তু ঠিক তার পরমূহ্রেই হঠাৎ একটা অসহায় লজ্জায় শিউরে উঠে তাঁকে গৃহতলে নামিয়ে দিয়ে চোরের মতো ছুটে একেবারে সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পালিয়ে চেলুম!

সতাই উপেনবাবুর দিন ফুরিরে এসেছিল।

আমার টেলিগ্রাম পেরে কলিকাতা থেকে ছারবান ও সরকার যেদিন এসে পৌছল, সেই দিনই রাত্রে উপেনবার্ চিরদিনের জক্ত বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

উপেনবাবুর স্ত্রী যথাবিধি তাঁর সংকার ক'রে আমারই সরকার ও ছারবানকে সঙ্গে নিয়ে তাঁদের কলিকাতার বাড়ীতে ফিরে এলেন।

আমি কিন্তু তথনও বাড়ীতে ফিরিনি। সেদিনের সেই ছক্কতির কজার আত্মগ্রানিতে মর্মাহত হ'রে আমি সেই রাত্রেই সেধান থেকে পালিকে বরাবর আমাদের মৌরলা গাঁরের কাছারী-বাড়ীতে গিয়ে আশ্রর নিয়েছিলুম।

উপেনবাৰুর স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, তাঁর কাছ থেকে
সমস্ত বিবরণ শুনে মা আমার জ্বন্স বড় চিস্তিত হ'রে
পড়লেন। চারিদিকে আমার অমুসন্ধান স্কুক্ক হ'তেই
মৌরলা গাঁরের নারেবের কাছ থেকে তিনি আমার সংবাদ পেলেন এবং আমাকে বাড়ী ফিরে আসবার জ্বন্স অমুরোধ
ক'রে পত্র দিলেন। তাঁরই পত্রে আমি প্রথম উপেনবাবুব দেহাস্তবের সংবাদ ও তাঁর স্ত্রীর কলিকাতার ফিরে যাবার
কথা শুননুম।

আমি সে পত্রের উত্তরে মাকে জানালুম যে আমার মনের অবস্থা এখন অত্যস্ত থারাপ। আমি এখন কিছুদিন বাড়ীতে ফিরতে পারবো না।

তারপর আরও কিছুদিন কেটে গেল। বাড়ী ফেরবার জন্ম মান্ত্রে কাছ থেকে আবার তাগিদের উপর তাগিদ আসতে লাগল! শেষকালে বাধ্য হ'রে আমি একদিন মাকে স্পষ্টই লিখে দিলুম "মা, তৃমি না হর এখানে চলে এলো। আমি আর ও-বাড়ীতে ফিরতে পারবো না।"

সেই চিঠি যাবার দিন ছট পরেই একদিন আমি
মৌরলার কাছারী-বাড়াতে আমার শোবার ঘরে ব'সে
এক্থানা ইংরাজি বই পড়ছি "The Woman Thou
Gavest Me" এমন সময় নাম্বেব এসে আমাকে নমস্বার
করে ঝললে "কলকাতা থেকে হুজুরের কোনও আত্মীয়া
মালিকের সঙ্গে সাক্ষাং কর'তে এসেছেন।"

আমি বই পড়তে পড়তে অভ্যাস বশতঃ অন্তমনক্ষ হ'রে বলসুম "পাঠিরে দিন।" নারেব মহাশর কখন চলে গেছেন জানিনি; হঠাৎ পরিচিত কঠে প্রান্ন শুনলুম—

"সত্যিই কি আর বাড়ী ফিরবেন না স্থির করেছেন ?"
সেই কণ্ঠস্বর শুনে সচকিতে চেল্লে দেথলুম—আমার
সামনেই উপেনবাবুর স্ত্রী দাঁড়িরে!

বিশ্বরে নির্ব্ধাক্ হ'রে ভাবতে লাগলুম—এ স্বপ্ন না সত্য •

এ কি আমারই প্রতিদিনের উষ্ণ মস্তিক্ষের ছলিস্তার ফল •

"আছা, কেন আপনি আর ও-বাড়ীতে ফিরতে পারবেন না বলে মাকে চিঠি লিথেছেন—জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?"

উপেনবাবুর স্ত্রীর এই প্রশ্নে আমি একটু প্রকৃতিস্থ হ'রে ব্যাপারটা কতক যেন ব্রুতে পারলুম। বুরতে পারলুম— মা আমাকে গৃহে নিরে যাবার জম্ম এঁকেই প্রতিনিধি ক'রে পাঠিয়েছেন।

উপেনবাবুর স্ত্রী আবার ব'ললেন "আপনার মারের আদেশে আপনাকে বাড়ী ফেরাবার জক্তই আমি এখানে আসবার স্পর্কা করিছি।"—তারপর ছলছল চোখে মিনতি-পূর্ণ কঠে বললেন "আপনি ফিরে চলুন। আর তাঁর কাছে আমার লক্ষ্যা ও অপরাধ বাড়াবেন না।"

আমি আর চুপ ক'রে থাক্তে পারলুম না; চৌর্য্যাপরাথে অভিযুক্তের মতো সলজ্ঞ হ'রে বললুম—"আপনার কাছে আমি যে অক্তার করেছি এবং আপনার স্বর্গগত স্থামীর নিকট আমি যে বিখাস্ঘাতকতা করিছি, জানি আমার লে অপরাধ অমার্জ্ঞনীয়। সে শুরুপাপ আমার ক্ষমা চাইবার অধিকারটুকু পর্যান্ত কেড়ে নিয়েছে। তাই, আপনাকে এ ছয়্বতের সামনে যাতে আর কথন আসতে না হয়, সেই জয়ৢ আমি জীবনের শেষ দিন পর্যান্ত দুরে আত্মগোপন ক'রেই থাকবো মনস্থ করিছি। আমার অপরাধের আমি শান্তি নিতে চাই!"

উপেনবারর স্ত্রীর মুথে ঝরা-শেকালীর মতো একটু স্লান হাসি ফুটে উঠলো ! করুণ-নেত্রে আমার দিকে চেয়ে বললেন "সেটা শাস্তি হবে বটে ; কিস্তু সে শাস্তি যে সকলের চেয়ে বেশী দগ্ধ করবে কাকে সেটা জানতে পারলে আপনি কি আর ও-শাস্তি গ্রহণ করতে পারবেন ৽ িক্স্তু সে কথার আগে আমি জানতে পারলে খুসী হতুম যে আপনার 'অপরাধ'টা কি ?" আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে তার মুখের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে যেন স্বপ্লাবিষ্টের মতো আপন মনেই বলসুম "তবে,— তবে কি তুমি আমার অপরাধ নাওনি!"

গলার আঁচল দিরে ভূমিষ্ঠ হরে প্রণাম ক'রে আমার পারের ধূলো তার দীমন্তে তুলে নিরে দে নতজাম হরেই বললে—"দেবতার চরণে নিবেদিত যে পূজাঞ্জলি, দেবতা যদি শ্বরং তা' গ্রহণ করে থাকেন, দেটা কি তবে তাঁর অপরাধ হর শ্বামী ?"

"স্বামী! স্বামী!" ছই বাহু প্রসারিত করে আমি তাকে আমার আনন্দ-স্পন্দিত বুকের উপর তুলে নিদুম। ফিরে এসে মার হাতে তাকে যথন সঁপে দিলুম, মা আপন অঞ্চলে তার অঞ্জ-সজল চোথ ছ'টি মুছিয়ে দিয়ে তাকে আশীর্কাদ ক'রে ঘরে তুলে নিলেন !

হাসিমুখে এবার অফুরূপার দিকে চেরে যতীন বললে—"মা আব্দ অর্পে চলে গেছেন বটে, কিন্তু আমার অফুপ সেই থেকে আমারই গৃহলক্ষীর স্বরূপ ঘর আলো করে আছে স্থরেশ।"

স্থরেশ বালকের মতোই আনন্দে লাফিরে উঠে তার বৌদির পায়ের উপর চিপ্ চিপ্ ক'রে ছটো তিনটে প্রণাম দিয়ে বলে উঠ.ল—"তোমাকে অসতী ব'লে আর যার। 'এক-ঘরে' করে রাখ্তে চার রাখুক বৌদি,—স্থরেশ তাদের দলে নর।"

# সাধুর বিচার

রায় শ্রীরমণীমোহন ঘোষ বাহাতুর বি-এল্

"আমি এ গ্রামের রাজা—সমাজের পতি,
কে না জানে মোরে ?
এই পথে যায় মোরে না করি প্রণাম!
ধরে' আন্ ওরে !
শিবুরে আনিয়া ভূত্য কহে—"এই হাড়ি
বলা'য়ের চেলা
না মানে কাহারে—বর্ণগুরু ব্রাহ্মণেরে
করে অবহেলা।"
কহে জমিদার—"বটে! এত স্পর্দ্ধা তোর
ওরে বেটা পাজি;
আমারে করিস্ ভূচ্ছ! শিক্ষা সম্চিত
দিব তোরে আজি।"

শিবু কহে "যে মন্তক লুটেছে গুরুর
চরণ-ধূলার
মূইবেনা সেই শির—বাঁচি যতদিন—
অন্ত কারু পার।"
প্রভূর ইঙ্গিত মাত্র যত অমূচর
নির্দায় প্রহারে
অর্জমৃত করি' তারে ফেলে দিল দূরে
পথের কিনারে।
ক্ষণপরে সংজ্ঞা লভি' বন্ধ ক্লেশে শিবু
চলি ধীরে ধাঁরে

হল উপনীত—যেথা গুরু বলরাম
ভৈরবের তীরে।
কহিল কাতরে কাঁদি পুটিয়া চরণে
"চাহি প্রতিকার,
প্রবল হর্মল প্রতি কেন করে প্রভূ
হেন অত্যাচার ?
দোষ গুণ জান তুমি—জানি আমি, দেব!
তোমার শকতি
বিচার করিয়া কর হুষ্টের দমন,
চরণে মিনতি।"
কহিলেন বলরাম—"কেন মনে দ্বেষ

মাহ্ব কি পারে কভু করিতে মাহ্বে নিগ্রহ এমন ? তোমারে যে দিল ক্লেশ, নহে সে মাহ্ব, দশু দিব কারে ? দেখিতেছি চেয়ে আমি—হিংস্র ব্যাদ্র সে যে মহ্যা-আকারে।" এত বলি' দিলা তার সর্বান্দে বুলায়ে শ্লেহ-হন্তথানি, দূরে গেল যত ব্যথা—ঘুচিল শিবুর, অন্তরের গানি।



#### কীৰ্ত্তন---একডালা

# সাথী

কথা ও দ্বর...শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন

গে

স্বরলিপি... এদিলীপকুমার রায়

যে পথে কমলে পশে পরিমল, ষে পথে কাননে আসে ফুল্দল বে পথে মুদুর আনে সৌরভ শিশিবসিক্ত প্রাতে। যায় ফুলহাতে প্রেমের দেউলে ষে পথে বধুরা যমুনার কৃলে যে পথে বন্ধু বন্ধুর দেশে চলে বন্ধুর সাথে। যে পথে তপন যায় সন্ধ্যায় যে পথে পাখীরা যায় গো কুলায় সে পথে মোদের হবে অভিসার শেষ তিমির রাতে। গানা | II মাপাপা | -ামাধা | পানমপা | ধগামগানা | ুধনাধাপক্ষা | পা ধা পধা | নসা ধনা -1 | II भर्मा | मी मी मी | मी मी मी | मी नमी दी में देशी | ভা আ সিবে থে ८अ

न् १

যে পথে আসিবে তব্ধণ প্রভাত অব্ধণ তিলক মাথে।

( ওগো ) সাথা মম সাধী, ( আমি ) সেই পথে যাব সাথে।

```
नार्जाना| शाक्ष क्षा क्षा भाक्ष अध्यक्ष । प्राचार्या | शामा विकास
                                                   আনমি দেই প
            তি ল
                            মা
                                    থে
   শি
             मि -
                            প্ৰা -
                                   তে
             न् ध्र
   লে. ব
                                   থে
                            সা
             তিমি র
         ষ
                           রা
                                   তে
                       পধনস্য | ধ না
                                              পমা
                পা ধা
                                         ধা
                                      মা
                                           পা
                                                ধা
    পা
         পা
                             21
                         ন
                             নে
                                      আ
                                           সে
                                                ফু
যে
     প
         থে
                                                            at
                                                                   Ŋ
                        थौ
                            রা
                                      যা
                                           য় গো
                                                        কু
C٤
     9
         থে
                  91
                                                              [-1]
                                                           পা
                                          भागा मना
                                                       41
দা
                 41
                       मा १५११
                                     পা
                                                               দপ্র
    7
         দা
                                     9
                                          7
                                                 প
                                                       রি
                                                            ষ
যে
    প
        থে
                  ক
                           (0
                                                            ধ্যা
যে
        থে
                  ত
                                     যা
                                                       CT
                                                                  TŦ
                                     ැල්
                                          মে
                  ø
                       হা
                           তে
যা
                                                       পা
                                                                মগমা
                                     মা
                                           পা
                                                ধা
                       রা
                            গা
                 রা
সা
         রা
                                           F
                                                না
                                                        র
                                                            <u>ক</u>
                                                                 লে
                       ধ
                            রা
                                     য
                  ব
যে
```

# পুরাতনী শ্রীহরিহর শেঠ

## ভারতে ইংরাজ ও ইংরাজি সম্পর্কে প্রথম

আদিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, ক্লিম কৃতকার্য্য হন ভারতে সর্ব্ধপ্রথম যে ইংরাজ আগমন করেন তাঁহার নাম টমাস্ ষ্টিফেন্ ( Thomas Stephens )। ইনি ১৫৭৯ নাই। (১) পৃষ্টাব্দে আগমন করেন। ইহার পূর্ব্বে স্থার হিউ উইলোবি প্রথম যে ইংরাজ মহিলা ভারতভূমিতে পদার্পণ করেন, (Sir Hugh Willoughby) > ৫৩ এটাকে ভারতে () Historians History of the World, Vol. XXII. তিনি টমাস্ পাওখেলের (Thomas Powell) পদ্মী মিসেস্ পাওয়েল্। মি: পাওয়েল্ ইংলতের রাজা প্রথম জেমসের ছুত ছিলেন। সপ্তদেশ শতাব্দার প্রথমে সিদ্ধু প্রদেশে আসিয়া তিনি অল্ল দিন বাস করিয়াছিলেন। তথার তাঁহার একটি সস্তান হয়। এইটিই প্রথম ইংরাজ সন্তান, যিনি ভারতে জন্মগ্রহণ করেন।

মিসেদ্ পাওয়েলের আগমনের :পাঁচ বংসর পরে মিসেদ্ হুড্শন্ (Mrs. Hudson) ও মিসেদ্ ষ্টাল্ (Mrs. Steele) এদেশে আদেন। (২)

ব্যবসায়ের জ্ঞা যে ব্যক্তি প্রথম বিলাত হইতে এ দেশে আদেন, তাঁহার নাম ফিচ্ ( Fitch )। তিনি ও আর তিন জন ইংরেজ বাগদাদ ও এপলো হইরা ১৫৮৩ অব্দে ভারতে আদিরা পৌছান। (৩)

ভারতে বুটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের মূল কারণ—বিলাতে মরিচের দর চড়িরা যাওরা। উহা ৩ শিলিং হইতে ৬ শিলিং ৮ পেন্দা বৃদ্ধি হওয়ায় ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতে এক সভা হয়। এই সভাতেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠনের প্রথম কথা হয়। তথাকার ব্যবসায়ীরা প্রথম ৩০১৩৩ পাউণ্ড চাঁদা ভূলিয়া বিলাতের তদানীস্তন রাণী এলিজাবেথের নিকট হইতে প্রথম ১¢ বংসরের জক্ত ভারতে ব্যবসায়ের অমুমতি প্রাপ্ত হন। ইহাই ইংরাঞ্জদের ভারত-বিশ্বরের সূত্রপাত। দেড়শত বংসর কাল ভাঁহারা কেবলমাত্র ব্যবসায় কার্য্যে লিপ্ত থাকিলেও, তৎপরে কুঠী-রক্ষা ব্যপদেশে অন্ত্রধারণ করিয়া প্রায় পঁচিশ বৎসরের মধ্যে ইংরাজরা হিমালয় হইতে কুমারিকা অন্তরীপ এবং পেশোরার হইতে ভাম পর্যান্ত স্থবিশাল ভারত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। ইট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম অংশী ছিল ১২৫ জ্বন এবং মূলধন **৯০০০ পাউণ্ড। ১৬১২ সালে উহা ৪০০০০ পাউণ্ডে** পরিণত হয়। (৪)

প্রথম যে ছই জন ইংরাজ কুঠীয়াল বাঙ্গলায় আসেন, ভাঁহারা ১৬২ - এটাকো পাটনায় উপস্থিত হন। (৫)

ইংরাজরা প্রথমে বালনার মধ্যে বালেশরে ব্যবসায়
আরম্ভ করেন। প্রথমে তথার 'ফ্যানকন্' নামক যে জাহাজ
আনে, তাহাতে ৪০০০০ পাউত্তেরও অধিক মান
ছিল। (৬)

সর্বপ্রথম বিলাতি মাল এ দেশে যাহা আসে, তাহা প্রধানতঃ লৌহ, টিন, বন্ধ, কাচ, অন্ধ্র-শন্ত্র ও পারদ ইত্যাদি। উহা ১৬০১ খুষ্টাব্দের ২রা মে কাপ্তেন ল্যাক্ষাষ্টাব্দের (Captain Lancaster) অধিনারক্ষে পাঁচধানি ক্ষাহাল পূর্ব হইরা আসে। উহার মোট মূল্য ৬৮০০০ মুদ্রা। (৭)

প্রথমে ছঝ, মিষ্টান্ন, লবণ, চাউল, তৈল, স্থতা, গাছ, চ্ণ, তামাক, জ্বালানি কাঠ, মাত্রর, বাঁল, পাণ, ইক্লু, বস্ত্র, প্রভৃতি ও জ্বতাওয়ালা, মৎস্ত-ব্যবসারী ও তাঁতিদের উপর ডিউটী ছিল।

শুৰের হার ছিল বল্লের শতকরা ছই টাকা; দাসদাসী প্রতি ৪।•; প্রত্যেক পাট্টার ৪।•; বন্ধকি কাজে শতকরা ১ টাকা; বিবাহে ৩ টাকা সিক্কা, নৃতন ক্ষুদ্র পোত প্রতি ১ বা ১০০। (৮)

ইংরাব্দরা কেবলমাত্র ব্যবসার ভিন্ন আবশ্রক মত এ দেশীরদের সহিত যুদ্ধ ও সন্ধি প্রভৃতি করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন প্রথম বিতীর চার্লদের রাব্দ্ধ কালে ১৬৩১ গুষ্টাব্দের ওরা এপ্রেল। (১)

### কলিকাতার জব্ চার্নক প্রথম র্টিশ পতাকা উজ্জীন

- ( ) The History of India, Vol. I. Marshman Historians History of the World, Vol. XXII.
  - ( ) The Early History and Growth of Calcutta.
  - (1) The History of India, Vol- I.—Marshman.
  - ( ) The Rarly History and Growth of Calcutta.
  - ( ) The History of India, Vol. I.—Marshman.

<sup>( ),</sup> Times of India Annual, 1924.

<sup>( )</sup> The History of India. Vol. I.—Marshman.

<sup>(\*)</sup> The History of India, Vol. I.—Marshman W. Historians History of the World, Vol. XXII.

করেন ১৬৯০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে আগষ্ট। ১৭৫২ সালে কলিকাতার যে ক্লেত্র-পরিমাণ পাওরা যার তাহা এইরূপ,— ডিহি কলিকাতা ১৭০৪ বিঘা ৩ কাঠা, স্থতাসূচী ১৮৬১ বিঘা ৫০০ কাঠা, এবং গোবিন্দপুর ১০৪৬ বিঘা ১০০০ কাঠা। বর্ত্তমান হাটথোলার ঘাটকে স্থতাসূচীর ঘাট বলিত। (১০)

ভারতের সহিত ইংলপ্তের স্বাধীন ব্যবসায় প্রচলিত হইবার প্রথম নোটীশ প্রচারিত হয় ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবর। (১১)

ইংরাজদের এদেশে জমি বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া প্রথম আইন-সম্মত হয় ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে। তৎপূর্বের উহা নিবিদ্ধ ছিল। (১২)

কলিকাতা প্রেসিডেন্সি নগর বলিয়া প্রথম ঘোষিত হয় ইংরাজি ১৭০৭ সালে। (১৩)

প্রথম ইংরাজি সংবাদপত্ত এ দেশে প্রকাশিত হয় ১৭৮৩
খ্রীষ্টাব্দে। উচা বেঙ্গল গেজেট। হিকির গেজেট ( Hickey's Gazette ) এবং ইণ্ডিয়া গেজেটও ঐ বৎসর প্রকাশিত হয়। কলিকাতা গেজেট ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ভারতে প্রথম প্রকাশিত ছাপা সংবাদপত্র এইগুলিই।
(১৪) Good Old Days of Honourable John Company গ্রন্থে ইণ্ডিয়া গেজেটকেই সর্ব্বপ্রথম সংবাদশত্র বলিয়াছে। ইহাতে লিখিত হইয়াছে—উহা ১৭৭৪ সালে প্রকাশিত হয়।

ইংরাজ-প্রতিষ্ঠিত প্রথম ইংরাজি উচ্চ বিস্থালর ফোর্ট্ উইলিয়ম কলেজ ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে থোলা হয়। (১৫) ফ্রিস্কুল ও মাদ্রাসা উহার পূর্ববর্ত্তী। মি: ডানকানের চেষ্টার

(3.) The Early History and Growth of Calcutta.

- (>>) The History of India, Vol. II, -Marshman.
- ( ) Rural Life in Pengal.
- ( > ) Carey's Good Old Days.
- (38) Rchoes from Old Calcutta.
- ( ) The Early History and Growth of Calcutta.

১৭৯৪ ব্রীষ্টাব্দে হিন্দু-দাহিত্যের অফুশীলনৈর জন্ম বেনারসে একটি কলেজ স্থাপিত হয়। (১৬)

সাহেবরা এদেশে জমি মোকরর করিবার প্রথম অনুমতি প্রাপ্ত হয় লর্ড্ উইলিয়ম্ বেটিকের সময়। (১৭)

ইংরাজদের দ্বারা বালালার সর্ব্ধপ্রথম ছেলেদের জক্ত যে বিস্থালর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার নাম Bellamy's Charity School। উহা ১৭৩১ সালে S. P. C. Kর উম্থোগে কলিকাতার প্রতিষ্ঠিত হয়। উহা দাতব্য বিস্থালয়। (১৮)

কলিকাতার সর্বপ্রথম যে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হয় উহা ১৭৬০ খুষ্টাব্দে। মিসেন কেক্রেস (Mrs. Hedges) উহার প্রতিষ্ঠাত্রী। এই বিদ্যালয়ে ফরাসী ভাষা এবং নৃত্য-কলাও শিক্ষা দেওয়া হইত। ক্যাপ্টেন উইলিয়ম্সন (Captain Williamson) প্রণীত East India Vade Macum গ্রন্থে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে মিসেস্ হক্রেস্ (Mrs. Hodges) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রথম নারী-শিক্ষালয়ের কথা জানা যায়। মনে হয়, হেক্রেস্ ও হক্রেস একই নাম, সময় সম্বন্ধে কাহারও ভূল আছে। কেরি সাহেবের গ্রন্থে মিসেস্ পিটের (Mrs. Pitts) বিভালয়ই প্রথম বালিকা-বিভালয় বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। (১৯)

বাঙ্গালায় সর্ব্ধপ্রথম যে পুস্তকাগার ইয়োরোপীয়দের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা ১৭০০ খৃষ্ঠাব্দে।

দার্কুলেটিং দাইবেরি ভারতে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭০৯ গ্রীষ্টাব্দে। উহা S. P. C. Kর দারা প্রতিষ্ঠিত হয়। (২০)

- ( ) Carey's Good Old Days.
- (39) The History of India, Vol. III.—Marshman.
- ( >> ) Promotion of Learning in India by European Settlers.
  - ( >> ) Promotion of Learning in India by European Settlers.
  - ( ? ) Promotion of Learning n India by

    European Settler

বৃটিশ ভারতে মাদ্রাজ সহরে ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম
মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়। তথা ছইতে ১৭১৪ সালে ভামিল
ভাষায় খ্রীয় ধর্ম-প্রস্তের প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত হয়।
ছগলীতে উইব্লিন্স্ সাহেবের দ্বারা ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত
ছাপাথানাই প্রথম বলিয়া অনেকে মনে করেন। এই
ছাপাথানায় মুদ্রিত হাল্ডেড্ সাহেবের ব্যাকরণই প্রথম
মুদ্রিত বালালা বই। উহা মি: এঞ্জুক নামক পুত্তকবিক্রেভার দ্বাবা প্রকাশিত হয়। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ইপ্রিয়া
গেজেট প্রকাশ সম্বন্ধে যে উল্লেখ পাওয়া যায়, উহা সত্য
ছইলে ছগলীর ছাপাথানার পূর্ব্বেও এ প্রেদ্রেশ অন্ত
ছাপাথানা ছিল বলিয়া বঝা যায়।

মাদ্রাজেব ছাপাধানার অনেক পূর্ব্বে ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে পোর্টু গীজ মিশনারি ছারা এ দেশে প্রথম ছাপাধানা প্রভিন্তিত হয়। তথা হইতে পর বংসর প্রথম গ্রন্থ মুদ্রিত হয় Catachisms de Doctrina of St. Francis Xavier। অন্থ মতে Doctrina Christina of Giavanni Gonsalvez নামক পুস্তকই ভারতে প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। (২১)

বসন্তের জন্ত ইংরাজি টিকা ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম আরম্ভ হর। (২৭)

এ দেশে প্রথম মৃদ্রিত সংস্কৃত পৃস্তক কালিদাসের "ঋতু-সংহার"। উহা ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। উহার তৎকালীন মুল্য নির্দ্ধারিত ছিল দশ সিক্কা টাকা।

সংস্কৃত গ্রন্থের প্রথম ইংরাজি তর্জনা হর মেঘদূত। উহা ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হর। তথন মূল্য ছিল ১৬ সিকা টাকা। (২৮) খৃষ্ট-ধর্ম্মের প্রথম বাঙ্গলা পুস্তক "মেথু লিখিত স্থসমাচার"
ব্রীরামপুরের কেরি (Rev. William Carey) সাহেব
দারা ১৮০১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। উহার প্রথম পৃষ্ঠা
দ্বাপা হয় ১৮০০ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ্চ।

প্রথম মুদ্রিত বাক্ষা গল্প গ্রন্থ রাক্ষা প্রতাপাদিত্যের জীবনী। উহাও মিঃ কেরির হারা এই সময় প্রকাশিত হয়। (২৯)

প্রথম চিনির কল স্থাপিত হয় ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। উহা সাজাহানপুরে কার কোম্পানীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গলায় থেজুরে গুড় হইতে এবং দিলোনে নারিকেল হইতে দেশীয় প্রধায় চিনি হইত।

সামৃত্রিক লবণ প্রথম ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতাতে উন্নত প্রণালীতে সাহেবদের দ্বারা প্রস্তুতের ব্যবস্থা হয়। তৎপূর্ব্বে দেশীর প্রণালীতেই প্রস্তুত হইত। এ দেশের জনসাধারণের লবণ প্রস্তুত আইন অমুসারে নিষিদ্ধ হয় ১৭৮৯ খুষ্টাব্দের ৩রা জুন। তথন ঘোষণার দ্বারা জ্ঞাপন করা হয়—১১৯৬ সালের আষাচ্নমাসের পর হইতে যে ব্যক্তি নিজ হিসাবে লবণ প্রস্তুত করিবে, সপারিষদ গভর্ণর জেনারেল তাহার প্রতি যে দশু দেওয়া ঠিক মনে করিবেন, সেই দশ্ভে তাহাকে দণ্ডনীর করা হইবে। যে বৎসর এই আইন হয়, সেই বৎসর আয় ধরা হইয়াছিল ৭০ লক্ষ্ণ টাকা, কিছু বিলাতি লবণের মোট আয় হইয়াছিল ২০০০০ পাউণ্ড। (৩০) এ দেশে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট খ্রেত লবণ প্রস্তুত হইত কটকে।

খরিদ স্তে ইংরাজদের প্রথম জমি লাভ হয় ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে। আরম্বজেবের পুত্র আজিম ওপানের নিকট হইতে ইপ্ত ইণ্ডিয়া কোম্পানী স্থতাম্টি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা ১৬০০০ টাকা মূল্যে খরিদ করেন। থাজনা স্থির হয় ১১৯৫ সিক্কা টাকা। তথন উক্ত স্থানের মোট

<sup>(%)</sup> The Life and Times of Carey, Marshman and Ward, Vol. I. • Promotion of Learning in India by European Settlers.

<sup>(</sup>२१) The Good Old Days of Honourable John Company.

<sup>(</sup>२४) The Good Old Days of Honourable John Company.

<sup>(</sup>  $\gt$  ) The Good Old Days of Honourable John Company.

<sup>( •• )</sup> Selections fram Calcutta Gazette of the years 1789 to 1797. • The Good Old Days of Honourable John Company.

পরিমাণ ছিল লখার প্রায় ও মাইল এবং চপ্ডড়ায় ১ মাইল। ইংরাজরা ব্যবসায় সংক্রান্ত বিশেষ স্থবিধা প্রাপ্ত হয় ১৭১৭ খুটাব্দে এবং সেই সময়ই তাহারা ৩৭।৩৮ খানি গ্রাম থরিদের অমুমতি পায়। ১৭০০ সালে কলিকাতার মোট ১২০০ ইংরাজ ছিল। (৩১)

ইংরাজ কোম্পানীর নিকট প্রথম যে ব্যক্তি দোভাষীর কাজ করেন, তিনি ছিলেন একজন ধোপা। তাঁহার নাম রতন সরকার। বসাক ও শেঠেরা কলিকাতার আদিম অধিবাসী, তাঁহারা কাপ্ডের কাজ করিতেন এবং বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। কথিত আছে, কোম্পানীর লোক তাঁহাদের কাছে একজন দোভাষী চাওয়ায় তাহার কথা বুঝিতে ভুল করিয়া তাঁহারা এক ধোপাকে পাঠাইয়া দেন। (৩)

ইংরাজ রাজত্বের প্রথম অবস্থায় কলিকাতার প্রারই লটারি দ্বারা টাকা তুলিয়া সাধারণের হিতার্থ অনেক কাজ করা হইত। এক্সচেঞ্জ বাটী, টাউনহল্ প্রভৃতি এই উপায়ে প্রস্তুত হয়। ১৭,৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম লটারি থেলা আরম্ভ হয়। উহাতে অনেক টাকার টিকিট বিক্রী হইয়াছিল। (৩৩)

এদেশে সর্ব্ধ প্রথম ইংরাজি হোটেল উইলশন্ সাহেবের দ্বারা ফলতার ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিকাতার প্রথম হোটেল স্পেনসেদ্ ও আকল্যাণ্ড, সাহেবের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। উহা সম্ভবতঃ ১৮১০ এর পরে। (৩৪)

কলিকাতার প্রথম ঘোড়দৌড় খেলা বেঙ্গল জকি ক্লাবের দ্বারা ১৮০৮ সালে আরম্ভ হয়। বর্ত্তমান রেদ্কোর্স্ ১৮১৯এ প্রস্তুত হয়। (৩৫)

(%) History of British India—Macfarlane & The Early History and Growth of Calcutta.

(৩২) Carey's Good Old Days.

সোডা ওয়াটার প্রথম ১৮১১ প্রীষ্টাব্দ কলিকাভার প্রচলিত হয়। তথন উহা বিলাত হইতে আমদানী হইত। দর ১৪ হিদাবে ডজন বিক্রীত হইত এবং বোতলের জন্ত ২ টাকা দোকানদারের নিকট জমা রাখিতে হইত। তথনকার দিনের স্থাসিদ্ধ টালক্ কোম্পানী উহা আমদানী করিয়া যে বিজ্ঞাপন দেন, তাহাতে লেখা ছিল, উহা উৎকৃষ্ট পানীয় ও হজমের মহৌষধি। উহাতে আরও লেখা ছিল, বোতল কাত করিয়া না রাখিলে কয়েক দিনের মধ্যে নষ্ট হইয়া যায়। (৩৬)

সাপ্তগাছ ও পাথুরে কয়লা ইং ১৭৮৯ সালে একজন কোম্পানীর কর্মচারীর দারা প্রথম আবিষ্কৃত হয়। কয়লা তৎপূর্ব্বে জালানি রূপে ব্যবস্থত হইত না, উহা হইতে আলকাতরার মত একপ্রকার তৈলাক্ত পদার্থ নিদ্ধাশন করিয়া ঔষধরূপে ব্যবহার করা হইত। (৩৭)

থাদ হইতে কয়লা উত্তোলনের জন্ত ছোটনাগপুরের কলেক্টর মি: হিট্লে (Mr. Heatley) প্রথম আবেদন করেন; এবং তিনি কিছু কয়লা উত্তোলন করেন। চল্লেশ বৎসর পরে মি: জোল্ (Mr. Rupart Jones) পুনরায় এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। পরে মেসার্স্ একেক্জেণ্ডার কোম্পানী এই কাজ গ্রহণ করিয়া তাহার স্বত্বাধিকারী হন। ১৮৩৫ সালে এই কোম্পানী দেউলিয়া হন। বাঙ্গালীর মধ্যে পরম উৎসাহশীল দ্বারকানাথ ঠাকুর রাণীগঞ্জের থাদ থরিদ করিয়া একটি কোম্পানী গঠন করিয়া কাজ চালান। আট বৎসর পরে এই কোম্পানী অক্তের মহিত মিলিত হইয়া বেকল কোল কোম্পানার সহিত এক হইয়া যায়। (৩৮)

বরাকরের লোহার কারখানাই এ দেশে প্রথম। উহা গ্রন্থেটের দ্বারা পরিচালিত হইত। (৩৯)

<sup>( 99)</sup> The Good Old Days of Honourable John Company.

<sup>( \*8 )</sup> The Hand Book of India \* The Good Old Days of Honourable John Company.

<sup>(</sup> ve ) The Hand Book of India.

<sup>( )</sup> The Good Old Days of Honourable John Company.

<sup>(</sup>৩٩) Selections from Calcutta Gazettes of the years 1789 to 1797.

<sup>( )</sup> Rambles in India.

<sup>( )</sup> Rambles in India.

ইংরাজ্বদের প্রথম ট কশাল মুরশিদাবাদে প্রতিষ্ঠিত হয়। মিঃ হামিণ্টন্ নামক একজন সার্জ্জন ১৭১৬ খুটাব্দে দিল্লী হইতে এই অনুমতি প্রাপ্ত হন। তথন সপ্তাহে ৩ দিন মুদ্রা প্রশ্বত হইত। (৪০)

আসামের চা গাছ প্রথম ইং ১৮২৫ সালে মিঃ ব্রুসের (Mr. Bruce) দারা আবিদ্ধৃত হয়। (৪১)

বাঙ্গলা নাম সহ প্রথম মানচিত্র দেশীর ভাষার বিলাতের প্রসিদ্ধ শিল্পী মিঃ ম্যাকের ছারা ১৮২২ গ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্রকাশিত হয়। (৪২)

(8.) The History of India and of the British Empire in the East, Vol. 1.

by E. H. Nolan Ph. D., LL D.

- (8) Carey's Good Old Days.
- ( 82 ) Life and Times of Carey, Marshman and Ward, Vol. II.

.পাবলিক্ ইন্ট্রাক্শন্ কমিটি প্রথম স্থাপিত হয় ১৮২৩ খৃটাব্দে। (৪৩)

রালে (Sir Walter Raleigh) ভারজিনীয়া হইতে
সভ্য জগতে তামাকু আনম্বন করেন। ভার টমাস্রো
উহা প্রথম ভারতে আনম্বন করেন এবং বাদশাহ জাহাঁগীরকে উহা উপহার দেন। বাদশাহ ঔৎস্ক্র নিবারণের
জক্ত উহার আদ গ্রহণ করিয়া এতই পীড়িত হইয়া পড়েন
বে, দরবার হইতে উহার চির-নির্বাসনের ব্যবস্থা করেন।
কিছু দিন পরে পুনরায় তিনি তাঁহার চিকিৎসকের ঘারা
উহার পরীক্ষা করান। এই চিকিৎসকেরাই হুঁকার
আবিদ্ধার করেন। বিলাতের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার
চিকিৎসক মেকেঞ্জি (Sir Morell Mackenzie) প্রথম
"Mackengie Cartridges" নামে ব্লটিং কাগজের ছই
ইঞ্চ লম্বা চুক্রটের নল নির্মাণ করেন। (৪৪)

ইলোরোপে তামাকুর প্রথম আনন্তন সম্পর্কে থেনেট্ (Andre Thenet). ডেব্ ও ফার্ণেডিস্ (Fransis Fernandes) এর নামও তনা যায়।

#### षम्प

### শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়

9€

গভীর রঞ্জনীর অন্ধকারের মধ্যে নির্মালা তাহার খরের জানালায় বসিয়া দ্ম আমবাগানের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া ছিল। চারিদিকের ঘন অন্ধকার যেন পুঞ্জীভূত হইয়া আমবাগানের উপর জমাট বাঁধিয়া বাসা কবিয়াছে। মাঝেমাঝে দেই ঘোব আঁধাবেব মাধায় শত শত জোনাকির আলো ঝিক্মিক্ কবিয়া উঠিতেছিল। আকাশে দেদিন চাঁদ ছিল না। কেবল গোটা কয়েক তারা বহুদ্র হইতে ঘুমন্ত ভিমিত চোখে এই রহ্সময়ী ধরণীর দিকে রহস্তরা দৃষ্টিতে তাকাইয়া ছিল।

নির্ম্মলার চোথে সেদিন কিছুতেই ঘুম আসিতেছিল না। বছক্ষণ ঘুমাইবার বুথা চেষ্টা করিয়া অবশেষে সে বিরক্ত হইয়া জানালায় আসিয়া বসিল। ক্লাস্তি ও অবসাদে ভাষার শরীর মন যেন দিন দিন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল।

অসিতের সেদিন অভুক্ত অবসর অবস্থার, তাহার পিতার নাম শুনিবামাত্র, শেইভাবে তাহাদের গৃহ তাগি করিয়া যাইবার পর কিছুদিন পর্যাস্ত সে নিম্পান্দ জড়প্রার হইয়া কাটাইল। তাহার বৃদ্ধি, চিস্তাশক্তি, বিচার করিবার ক্ষমতা সমস্তই যেন মৃদ্ধিত, স্তন্ধ হইয়া গিরাছিল।

<sup>(</sup> so ) Life and Times of Carey, Marshman and Ward, Vol. II.

<sup>(88)</sup> The Calcutta Review, 1915.

কিছুদিন সে কোন বিষয় ভাগ করিয়া বুঝিতে বা মনে করিতে পারিত না। কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে নিক্লত্তরে কেবল তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিত। মি: ঘোষ নিজের ভাবনায় ও পিসীমা সংসারের ভারে ব্যস্ত থাকায়, তাহার এ ভাবাস্তর আর কেহ বিশেষ বুঝিতে পারিল না।

অতকিত বিষম আঘাতে তাহার শরীরের রায়ুমণ্ডগী এইভাবে কিছুদিন অবসাদগ্রস্ত ও মূর্চ্ছিত থাকিবার পর, আবার ধীরে ধীরে তাহাদের কার্যাকরী শক্তি ফিরিয়া আদিতে লাগিল। যেদিন নির্মাণা সেদিনকার সমস্ত ঘটনা ম্পাষ্টরূপে শারণ করিতে পারিল, সেদিন তাহার মনে হইল, সংসার তাহার পক্ষে সবই শৃক্তা। এখানে সে আর কাহারও নয়, তাহারও কেহ কোথাও নাই। তাহার চারিদিকের সমস্ত বন্ধন যেন এক নিমেষে সর্বাদিক হইতে থিসয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমান তাহার পক্ষে মৃত, ভবিষ্যৎ অন্ধকার মরুময়, আশা আকাজ্মা সমস্তই লুপ্তা। কেন যে সে এই অসীম শৃক্ততার মাঝে তাহার বার্থ জীবনভার টানিয়া টানিয়া বেড়াইতেছে, তাহা সে নিজেই কিছু বুঝিতে পারিল না।

অসিতের কথা মনে পড়িলে নির্মালা তীব্র বেদনার আকুল হুইয়া বুকফাটা কালা কাঁদিল! এবার সে বেশ বুঝিয়াছে, যে-কোন কারণেই হোক, অসিতের সঙ্গে তাহার পিতার মর্মান্তিক শক্রতা আছে। অসিত এই কারণেই তাহাদের বাড়া কোন দিন আসে নাই, ভবিষ্যতেও কোন দিন আসিবে না। তাহার নিজের অজ্ঞাতে দৈবাৎ সেদিন আসিয়া পড়িমাছিল, পরিচয় পাইবামাত্র মুণায় ভাহাদের সৃত্ব আতিথ্য পরিহার করিয়া সেই মুহুর্তে চলিয়া গিয়াছে। এ পর্যান্ত নির্মালা বেশ বুঝিতে পারে। কিন্তু অসিত না থাইয়া চালয়া গিয়াছে, এই একটা সামান্ত ঘটনায় তাহার জাবন কেন যে এমন মরুময় হইয়া উঠিল, এই কথাটা এখনো সে স্পষ্টক্সপে বুঝিতে পারে না। যদি তাহার অফুমান সত্য হয়, যদি সত্যই অসিতের সঙ্গে তাহার পিতার কোনও শক্রতা থাকে, তাহা হইলে অসিত কখনো তাহাদের সহিত সম্বন্ধ রাখিবে না, এটা স্থির নিশ্চয়। কিছ নাই বা সে এখানে আসিল ? নাই বা তাহার সহিত কোন সংশ্ৰব থাকিল-ভাষাতে এমনই বা কি যায় আসে ?

সে কে ভাহাদের 
 একবার দৈবচক্রে হুই ঘণ্টার জন্ত 
তাহার সহিত দেখা হইয়াছিল—এইমাত্র ভাহার সঙ্গে
তাহাদের পরিচয়। এই পরিচয়ে নির্মালার জীবনে সে
এতথানি স্থান করিয়া লইল কিরপে 
 সে বাক্ বা থাক্—
নির্মালার ভাহার জন্ত এত ভাবিবার কি আছে 
 সি

নির্ম্মণা অসিতের চিস্তা মন হইতে মুছিয়া ফেলিবার জম্ম এইসব কথা ভাবিয়া দেখিতে চেষ্টা করিত। কিন্তু সে ভূলিতে চাহিলেও তাহার অন্তর এসব যুক্তির দোহাই মানিতে চাহিত না। অসিতের সঙ্গে আর কোন দিন দেখা হইবে না, এই কথাটা মনে পড়িলেই তাহার বুকের ভিতর হইতে একটা নারব হাহাকার ঠেলিয়া উঠিয়া তাহাকে আকুল করিয়া ভূলিত। তাহার নয়নের মুক্ত অঞ্চ আর বাধা মানিত না,—মনে হইত, তাহার ইহ-জীবনের যাহা কিছু একমাত্র কাম্য ও প্রিয়তম বস্তা, তাহা হইতে কে যেন তাহাকে একবারে বিচ্ছিয় করিয়া দিয়াছে! যাহা সে হারাইল, কোন দিন আর তাহা সে ফিরিয়া পাইবে না!

মাঝে মাঝে অসিতের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিনের প্রথম হইতে শেষ পর্যাস্ত সমস্ত ঘটনা সে উলটিয়া পালটিয়া মনে মনে আলোচনা করিয়া দেখিত। সে স্থির বুঝিয়াছিল,— অসিত বা মিঃ ঘোষ কেহই পরস্পরের কাছে পূর্ব হইতে পরিচিত ছিলেন না। তাঁহারা ত উভয়েই বেশ প্রফুল্লভাবে প্রথমে আলাপ করিয়াছিলেন। সে যথন শেষে গাড়িতে উঠিয়া ব্যিয়াছে, তথনো মিঃ বোষ হাসিয়া হাসিয়া নিজের নাম ও পরিচয় দিয়া অসিতকে তাহাদের বাড়ী আসিতে অমুরোধ করিতেছেন, তাহাও সে গুনিম্নাছে। তাহার পর সে একটু অন্তমনক্ষ হইয়া অন্ত দিকে চাহিয়া ছিল,--পরের কথা আর কিছু মনে পড়ে না। কিন্তু বার বার একই বিষয় মন দিয়া ভাবিতে ভাবিতে সে এটা বেশ বুঝিয়াছিল যে, সেখান হইতে ফিরিয়াই মিঃ ঘোষের ভাবাস্তর ঘটিয়া-ছিল। তাহার পর হইতে আর তিনি কথনো তাহাদের नाम करतन नाहे। निर्माण इहे धक्वात (म ८०%) कतिरण, তিনি তাহাকে থামাইয়া দিয়াছেন। তাহার পর হইতেই তাঁহার ক্রমশঃ সদা-সশঙ্কিত ভাব,—সর্বক্ষণ নিঝের ঘরে একলা থাকা—ঘুমের ঘোরে ভন্ন পাওন্না,—রাত্রে উঠিন্না নিজের অজ্ঞাতে বিচরণ,—এই সব রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইরাছে। সে বুঝিয়াছিল, নিশ্চয়ই তাহার পিতার ঘারা অসিতের কোন বিষম অনিই ঘটরাছে। তিনি সেদিন আত্মপরিচয় দিবার পরই তাঁহারা ছইজনে পরস্পরকে চিনিয়াছিলেন। তবে ছই একটা কথা দে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিত না। মিঃ ঘোষ তাঁহার রাত্রির স্থগত উক্তির মধ্যে প্রায়ই রামগোবিন্দের নাম করিতেন। এ রামগোবিন্দ কে? নির্দ্দালা মনে মনে এসব বিষয় আলোচনা করিয়া অনেক বিষয় মিলাইতে পারিত,—আবার অনেক কথা তাহার কাছে অস্পষ্ট রহস্তের মত ছায়াত্ময় বলিয়া মনে হইত।

এক এক সময় তাহার মনে হইত, যে তাহার পিতার জীবনের এমন মর্মান্তিক শক্র, যাহার জন্ম তাহার বুদ্ধ পিতা সর্বাদা আতত্তে উদ্বেগে মনের সমস্ত স্থাশান্তি হারাইয়া জীবন্মতের ভাষ দিন কাটাইতেছেন, সে কোন্ লজ্জায় অহরহ তাঁহাদের শেই প্রবল শত্রুর ধ্যান করিয়া কাটাইতেছে ? মি: ঘোষের তক্তাচ্ছন্ন পাংশুবর্ণ মৃতবৎ মুখ মনে পড়িয়া শজ্জায় ধিকারে তাহাকে মাটির সহিত মিশাইয়া দিতে চাহিত। সে তখন প্রাণপণে অসিতকে ভূলিবার, অসিতের প্রতি বিক্লমভাব আনিবার জন্ম নিজের সহিত যুদ্ধ করিয়া আপনাকে শ্রাস্ত ক্ষতবিক্ষত করিয়া তুলিত। কিন্তু বুণা চেষ্টা ! সে কাহার জন্ম কাঁদিবে ? কাহার কথা ভাবিবে ? উৎপীড়ক ও উৎপীড়িত ছইজনের জয়ুই যে তাহার হৃদয় বেদনায় ছ:খে উচ্ছুসিত হইয়া উঠে ! কাহাকে রাথিয়া সে কাহার কথা মনে করিবে ? নির্ম্মণা কোন দিকে কোন উপায় দেখিল না। দিনের পর দিন এই অনিশ্চিত অবস্থায় ও নিজের ভাবনায় তাহার জীবনে একটা উদাস ভাব আসিয়া তাহাকে একবারে মুহুমান করিয়া দিয়াছিল। সংসারের কোন চিন্তা, কোন বিষয় আর তাহার চিত্তে স্থুথ হঃথের কোন তরঙ্গ তুলিতে পারিত না। ভাহার উদাস দৃষ্টির সমুখে বাড়ীতে সকলের চলা-ফেরা, কাজকর্ম, হাসিগল্প—সবই যেন ছায়াবাজির পুতৃলের নৃত্যের স্থায় মনে হইত। একদল আসিতেছে, অপর দল ফিরিয়া যাইতেছে—লক্ষ্যহীন দৃষ্টিতে সে চাহিয়া দেখিত,—পিসীমার দলে মিশির ঠাকুরের রালা কইয়া গগুগোল আগের মতই এক একদিন ভুমূল কাণ্ডে পরিণত হইত। পিদীমার অপার ভাষাজ্ঞানের ক্ষমতায় বিহারী বাজারের হিদাব বা অক্ত কোন কাষের ফরমানে, আগের মতই মধ্যে মধ্যে এক একটা

অঘটন ঘটাইয়া তাহার মেড়ুয়াবাদীত্ব সকলের চোথের সামনে প্রমাণ করিয়া তুলিত। কিন্তু এসব বিষয় আর কোন দিন তাহার অন্তরে সামান্ত কোতৃক-স্পৃহাও জাগাইয়া তুলিতে পারিত না।

রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে একা বদিয়া বদিয়া নির্মাণা অসিতের কথাই নিজের মনে মনে ভাবিতেছিল। সে যে আর কোন দিনই তাহাদের দিকে আসিবে না, তাহাদের কোন সংস্রবে থাকিবে না,—তাহার সে দিনের ব্যবহারের পর নিৰ্ম্মলা তাহা নিশ্চিত বুঝিয়াছিল। কিন্তু তবু মামুষ প্ৰাণ পাকিতে একেবারে আশা ছাড়িতে পারে না। নির্মালার অন্তরের কোন নিভৃততম প্রদেশের এক কোণে একটি অতি ক্ষীণ আশার রেথাও মাঝে মাঝে ফুটিয়া ওঠে-হয় তো আবার দে এক দিন আসিতেও পারে ৷ কেন সে আসিবে— কাহার জন্তই বা আদিবে—দে সব সে কিছুই ভাবে না— জানেও না। তবু কেমন করিয়া তাহার থেন মনে বিখাদ হয়, না আসিয়া সে থাকিতে পারিবে না। আর সমস্ত চিন্তা বিদর্জন দিয়া একমাত্র অসিতের চিন্তাই দিন দিন তাহার একমাত্র ধ্যানের বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। অসিত তাহাকে কি ভাবে দেখে, নির্ম্মলা মাঝে মাঝে তাহাই ভাবিষা দেখিত। প্রথমে সে তাহাকে সম্ভাস্ক ভদ্র-মহিলা হিদাবেই দেখিয়াছিল, ও দেইরূপ ভদ্র ব্যবহারও করিয়াছিল। সে যে কত যত্নে কত সম্ভর্পণে ভাহার আহত রক্তাক্ত হাতখানির দেব৷ করিয়াছিল, তাহার যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট কাতর মুখের দিকে সে কি কোমল সহান্ত্র-ভৃতিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বদিয়া ছিল,—আজো তাহা নিম্মলার চিত্তে উজ্জ্বল বর্ণে আন্ধিত রিংশাছে। তাহার **হা**তের উপর অসিতের সেই মৃহ কোমল স্পর্শের কথা মনে পড়িলে আজো নির্মাণার স্পান্দহীন অসাড় চিত্ত চঞ্চল করিয়া একটা স্থথের পুলকের শিহরণ তড়িত-রেথার মত বহিয়া যায়। কিছ ভাহার পর ? যথন হইতে দে ভাহাকে তাহার পরম বৈরীর কল্পা বলিয়া জানিয়াছে, তথন হইতে নির্মাণার প্রতি তাহার ব্যবহারও বদলাইয়া গেল। সে তাহার হল্ডের সেবা স্পর্শ না করিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। তাহার কাতর অমুরোধ গ্রাহ্ম না করিয়া অবহেলায় তাহাদের গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। এখন হয় তো নিশ্চয়ই সে নির্ম্মলাকে মনে মনে ঘুণা করে।

এ চিস্তায় নির্মাণার অস্তরে দারণ আঘাত লাগিল।

এ কয়েক মাস অনক্সচিত্ত হইয়া নিশিদিন যাহার চিস্তা
তাহার সর্বাথ্য হইয়া উঠিয়াছে, প্রতিদানে তাহার ঘুণা
মাত্র সার করিয়া তাহাকে এ ঘর্বাহ জীবন-ভার বহিতে
হইবে! তাহার ভাগ্যে এমন অঘটন কাহার দোষে ঘটিল ?

এ চিস্তায় তাহার উভয় নয়ন বাহিয়া অশ্রুণারা ঝরিতে
লাগিল। এই সংসারে তাহার মত কত মেয়ে—যাহাকে
ভালবাসে, তাহাকে পাইয়া নিশ্চিস্ত আরামে ঘর করিতেছে।
তাহাদের জীবন অশাস্ত করিয়া তোলে নাই। আর তাহার
বেলা সবই বিপরীত! এই যে তাহার এতদিনকার সরল
স্বচ্ছক্দ জীবনে এমন জটিলতা আদিয়া জ্বড়াইয়াছে, এর
পরিণাম কোথায় কি ভাবে দাঁড়াইবে, কে জানে দ

মাধার উপর দিয়া কি একটা অজ্ঞাত পাথী ঝটফট করিতে করিতে উড়িয়া গেল! নির্মানা দেই শব্দে চকিত হইয়া চোথ মুছিতেই, সহসা একটা কথা মনে পড়ায়, সে ভাহার পূর্বের চিস্তা ভূলিয়া গেল!

বিহারীর সঙ্গে অতিথি সৎকারের জন্ত যথন সে, অতিথি কে তাহা না জানিয়াই ঘরে ঢুকিয়াছিল, তথন তাহাকে অতার্কত ভাবে সেথানে দেথিয়া অসিতের মুথে যে হর্ষ ও বিশ্বয়ের রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, নির্মালা তথন তাহাই ভাবিতে লাগিল! যে সতাই যাহাকে ঘুণা করে, সে কি কথনো তাহাকে দেথিয়া এমন উৎফুল্ল হইয়া উঠিতে পারে ? আর কেনই বা সে তাহাকে ঘুণা করিবে ? সে তো বেশ ভালোই জানে—নির্মালা কোনও দোষে দোষী নয় ? এ চিন্তায় সে মনে কথঞিৎ শান্তি পাইয়া নিজেই নিজেকে সান্তনা দিবার চেটা করিতেছিল।

সেই সমর বারাপ্তার ধারে এট্ করিয়া একটা শব্দ হইল।
নির্মাল চাহিয়া দেখিল—মি: ঘোষ বিজ বিজ করিয়া বকিতে
বকিতে তাঁহার ঘর হইতে তন্দ্রাছের ভাবে বাহিরে আদিয়া
দাড়াইয়াছেন! হাতে এক ভাড়া কাগজ! নির্মাল নিজের
চিন্তা ভূলিয়া অতি সন্তর্পণে তাঁহার নিকট উঠিয়া গেল।

৩৬

অরুণ মি: রামের গৃহে অতিথিরূপে আসিয়া অত্যস্ত নিশ্চিত্ত ও সুখী হইল। আর তাহাকে লীলার নিকট হইতে বছ দূরে থাকিয়া কেবল তাহার আশাপথ চাহিয়া দিন কাটাইতে হইবে না। এখন সে সর্কাশন প্রায় লীলাকে তাহার দলে সলে পাইত। মি: রায় স্তাই তাহাকে অত্যন্ত ভালবাদিতেন। মিসেদ রায় ও বীণা তাহার প্রতি নিজেদের ব্যবহার স্মরণ করিয়া একটু কুন্তিত হইলেও, তাহার মধুর প্রকৃতির গুণে তাঁহারা আর তাহাকে দূরে রাখিতে পারেন নাই। মি: রায়ের অনেক চেষ্টার ফলে ক্রমশ: মিসেদ রায় লীলার প্রতি বিরাগ ভূলিয়া তাহার বিবাহে সন্মতি দিয়াছিলেন। সমাজে সকলের নিকটই প্রচার হইয়া গেল— লেফ্টেনেণ্ট ঘোষালের দলে মি: রায়ের জিতায়া ক্যার

লালা সমস্ত দিন তাহার নির্দিষ্ট কাজগুলির মধ্যেও অরুণের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত। সন্ধ্যায় কোন কোন দিন তাহার মা ও বীণার সঙ্গে ক্লাবে আসিত, কিম্বা অরুণের নিকট থাকিয়া তাহার দেখার সাহায্য করিত। মনের অবস্থা ভাল থাকায় অরুণের পুস্তক ক্রত পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। ছুই এক সপ্তাহের মধ্যেই তাহার শরীর ও মনে এত উন্নতি হইল, যে, সে অনেক সময় তাহার দৃষ্টিশক্তি পর্যাস্ত ফিরিয়া পাইবার আশা করিত। তাহার স্থন্দর কাস্ত রূপের ছটা, উজ্জ्ञन शोत्रवर्शत भीश्रि यम पिन पिन कार्षिया পড়িতেছিল। লীলা ভাষার এ পরিবর্দ্ধনে বিশেষ সম্মন্ত ইইলেও মনে ভাষার কোন শান্তি ছিল না। সমস্ত দিন সে সকলের সঙ্গে, নানা কাজের মধ্যে নিজেকে ব্যাপৃত রাথিয়া, তাহার অস্তরের জ্বালা ভূলিবার চেষ্টা করিত; কিন্তু যথন দিন শেষে সব কর্ম্মের অবসান হইয়া যাইত, যথন রজনীর নীরব অন্ধকারে বাড়ীতে সকলেই যে যাহার ঘরে গভার স্থপ্তির মধ্যে অচেতন হইয়া পড়িত, তখন নিজের ঘরে একা বসিয়া লালার নয়নের অশ্রু আর বাধা মানিত না।

গভীর মনস্তাপে ও অভিমানে যে মর্মাহত হাদরে দেশ ত্যাগ করিয়া এই বিপুলা ধরিত্রীর কোন্ নিভ্ত কোণে নিজেকে লুকাইয়া রাখিল, আর কি কোনও দিন পে লীলার কাছে ফিরিয়া আসিবে ? লীলার সমস্ত হাদর-মন যে তাহারই জন্ত আকুল আগ্রহে সর্বাক্ষণ উন্মুথ হইয়া রহিয়াছে! কিরণের সেই প্রশাস্ত দৃষ্টি—যে দৃষ্টি লীলার দৃষ্টির সহিত মিলিত হইলেই তাহাকে ব্যাইয়া দিত, 'আমি তোমারই প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি'—সেই নীরব দৃষ্টির মর্ম্ম রহিরা রহিরা লীলার অস্তরে অচ্ছ প্রতিক্তির মত ফুটিরা উঠিত। তাহার এক এক দিনের এক একটি কথা—'আমার বলবার কিছু নেই লীলা! শুধু আমি যে জীবনে মরণে তোমারই, সেই কথা তোমার জানিরে দিরে নিশ্চিস্ত হলুম, তোমার পাই না পাই, আমি তোমারই'—উল্টিয়া পাল্টিয়া লীলার মনে সেই সব কথাই শত শত বার নানারূপে উদিত হইরা তাহাকে আকুল করিয়া তুলিত। হার! এক মুহুর্ত্তের ছর্কালতার সে এ কি করিয়া বিলল ? তাহার প্রিয়তমকে সে নিজের বৃদ্ধির দোবে এমন বেদনা ও হঃও দিয়া কোন অকুলে বিসর্জন দিল ? কিরণের স্মৃতি যে তাহার অস্তর বাহিরে সমস্তই জুড়িয়া রহিয়াছে, আজ সে কেমন করিয়া কোন প্রাণে সেই স্মৃতির মূল উৎপাটন করিয়া তাহাকে ভূলিতে চেষ্টা করিবে ?

কুমার শুণেন্দ্রভূষণ সেদিনের পর হইতে আর মিঃ
রায়ের গৃহে বা ক্লাবে কোথাও আসেন নাই। বাণাও তাহার
পর হইতে অধিকাংশ সময় বাড়ীতে নিজের ঘরের মধ্যেই
কাটাইত। বিশেষ প্রয়োজন না হইলে সে লীলার সঙ্গে
কথা বলিত না। অপরাফ্লে মায়ের সঙ্গে একবার ক্লাবে
আসিত, তাও অত্যক্ত গন্তীর ও নিলিপ্ত ভাবে! লীলা তর্
কিছুদিন তাহার প্রতি প্রথর দৃষ্টি রাথিয়াছিল, যাহাতে সে
কুমারের সঙ্গে পত্র-বাবহার করিতে বা সাক্ষাৎ করিতে
না পারে। ক্রমশঃ তাহারও বিশাস হইল,—বিপদ
কাটিয়া গিয়াছে।

এক সপ্তাহের পর এক দিন সন্ধার সময় ক্লাবে মিসেস রার লীলাকে ভাকিরা বলিলেন, বাড়ী যাবার সময় হরেছে। বীণা কোন্ দিকে গেল দেখতে পাছি না, তাকে ডেকে নিয়ে এসো।

কথাটা শুনিয়াই লীলার মনে সন্দেহ হইল, এই তো সে থানিক আগে বীণাকে হলের মধ্যে দেখিয়া গিয়াছে,—ইহার মধ্যে সে আবার কোন্থানে গেল ?

সে মাকে কিছু না বলিয়া সমস্ত ঘরগুলি, বারাপ্তার প্রত্যেক কোণ সমস্ত তল্প তল্প করিয়া খুঁজিয়া আসিল, কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইল না। অত্যস্ত উলিগ হইয়া সে বারাপ্তার দাঁড়াইয়া চাহিয়া দেখিল—সকলেই তথন প্রায় চলিয়া গিয়াছে, কেহ কোথাও নাই। কেবল ছই একটি বরস্থা মহিলার সঙ্গে তাহার মা হলে বিদিয়া গ্র করিতেছিলেন। হঠাৎ তাহার মনে হইল, বীণা বাগানের দিকে যায় নাই তো ? তথনি সে বাগানের দিকে ছুটল। প্রকাণ্ড বাগানের সকল দিকে খুঁজিতে খুঁজিতে সে ক্লান্ড হইয়া পড়িল। একজন খানসামা তাহাকে ওরূপ ভাবে ঘুরিতে দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে বীণার কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল।

থানসামা বলিল, তিনি তো বাগানের দিকে আসেন নি,—সন্ধ্যার আগে তাঁকে একবার ছাতের উপর দেখেছিলুম।

শীলা তথন কথঞিৎ আশস্ত-চিত্তে ছাতের উপর উঠিল।
প্রকাণ্ড ছাত—এক দিক হইতে অক্ত দিকে সন্ধ্যার অন্ধকারে
স্পষ্ট দেখা যাইতোছল না। লীলা কিছুক্ষণ ব্যর্থমনোরথ
হইয়া প্রিতে প্রিতে অবশেষে দেখিল, ছাতের শেষের
দিকে এক কোণে কাহারা যেন বিদয়া আছে।

সে তথনি সেই দিক লক্ষ্য করিয়া ছুটিরা যাইতেই দেখিল—হাঁ! তাহার অফুমান সত্যই বটে! একখানা বেঞ্চের উপর কুমার গুণেক্রভূষণ বিদিয়—তাহার কাঁধের উপর মাথা রাধিয়া বাণা কাঁদিতেছিল!

ভালা ভালা চাঁদের আলো তাহাদের মুথে আসিরা পড়িয়াছে! লীলার ছায়া পড়িতেই তাহারা উভয়ে চমকিত ভাবে মুথ ফিরাইল! লালাকে দেখিয়াই ত্ইজনে অত্যন্ত ব্যস্তসমস্ত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল!

এই দৃশ্ত দেখিরা লালা রাগে জ্ঞান হারাইল! কি ঘুণা! কি লজ্জা! তাহার আপনার সহোদরা ভগিনী— তাহার এই কাজ! কিছুক্ষণ সে কোন কথা বলিতে পারিল না,— কেবল রক্তিম নেত্রে উভরের দিকে চাহিরা রহিল।

লীলার সম্মৃথে ওরপ অবস্থার পড়িরা বীণা ভরে শুকাইরা গিয়াছিল! তাহার সমস্ত শরীর ঠক্ ঠক্ করিরা কাঁপিতেছিল।

কোন ছাত্র শুক্তর দোষ করিয়া সুলমাষ্টারের নিকট ধরা পড়িয়া গেলে তাহার যেমন ভাব দাড়ায়, কুমারের প্রায় তদ্ধপ ভাব! অত্যস্ত বিত্রত ও অপ্রস্তুত হইয়া সে বুকে হুই হাত বাধিয়া দাড়াইয়া এদিক ওদিক চাহিতেছিল।

কিছুক্ষণ পরে লীলা নিজেকে কতকটা সংযত করিয়া বীণাকে বলিল—তুমি নীচে যাও, মা তোমার জন্ত অপেকা করছেন! আমি এই লোকটার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে একটু পরে যাচ্ছি!

বীণা অত্যস্ত ভর পাইরা মিনতিপূর্ণ অরে বলিল, আমি
মার কাছে এখনি যাচিছ, কিন্তু লিলি! সত্য বলছি, ওঁর
কোন দোষ নেই এতে! ওঁকে তুমি কিছু বোল না—
আমিই একটা কথা বলবার জন্ত ওঁকে আজ ডেকে
এনেছিলুম!

শীলা সজোধে গর্জন করিয়া বলিল—বলছি না তোমার এখনি নীচে চলে যেতে! তোমার কাণ্ড দেখে আমি অবাক্ হয়ে গেছি! আবার ওকালতি করতে লজ্জা হচ্ছে না? যাও—নীচে নেমে যাও! এক মুহুর্ত্ত দেরী নয়—এখনি!

শীলার চোথে আগুন জ্বলিতেছিল ! বীণা আর কিছু বলিতে সাহস না করিয়া সঞ্জল করুণ দৃষ্টিতে একবার উভয়ের দিকে চাহিয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া গেল !

সে চলিরা যাইবার পব লীলা কুমারের সন্মুথে সোজা হইরা দাঁড়াইরা অলস্ত দৃষ্টি কুমারের মুথে স্থির রাখিরা অত্যস্ত উদ্ধৃত স্বরে বলিল, বীণার সঙ্গে এমন নির্জ্জনে দেখা করবার অধিকার আপনাকে কে দিয়েছে ? সেদিন বার বার নিষেধ করা সভ্তেও আপনি কোন্ সাহসে আমার কথা অমাক্ত কর্লেন ?

কুমার একবার লীলার মুখের দিকে চাহিরাই তাহার শহাপূর্ণ দৃষ্টি ফিরাইরা লইল! অত্যন্ত নম্রন্থরে বলিল, এজন্ত আমায় দোষী করবেন না মিস রার! আপনার ভন্মীর অসামান্ত রূপ-লাবণাই এর জন্ত দায়ী—আমিও ত দেদিন আপনাকে বলেছিলুম, এত সহজে আমি বীণার আশা ছাড়তে পারবো না—

অভদ্র বেরাদব! ভদ্রভাবে কথা বলবার সহবৎ
পথ্যস্ত যার নেই, তার আশা আর স্পর্দ্ধা একেবারে
অমার্জনীর! এ সব গোকের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করা
আমারই অক্সার হরেছে! যাক্—আমি যে কথা দিয়েছিলুম,
আঞ্চকার ব্যবহারের পর আর সে কথামত চলবার
প্রয়োজনীরতা থাকলো না! তোমার মত কুকুরকে
লারেন্তা করতে যে রকম ব্যবহার করা উচিত, এবার
সেই রকম ব্যবহারই করা যাবে!

লীলা নামিয়া আসিবার **জন্ত** মুথ ফিরাইতেই কুমার

বলিল—কিন্ত এটা বড় অস্তায় হচ্ছে :আপনার! যদিও আপনার মত স্থলরীর গালাগালি শোনা আমার সোভাগ্যের বিষয় বলেই আমার মনে হয়, তবু কথাটা বে আপনার ক্রেমশই অত্যন্ত রুঢ় হয়ে উঠছে, সে কথা বাধ্য হয়ে বলতে হলো! আমার এতে দোষটা কি ?

লীলার মূর্ত্তি ক্রোধে ও উত্তেজনায় ক্রমশ: ভীবণ হইরা উঠিতেছিল। সে একবার অগ্নিমন্ন দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিরা দেখিল। যদি সেখানে তখন হাতের কাছে কোন কিছু থাকিত, তাহা হইলে সে তথনি কুমারকে মারিরা বসিত।

কিছু দেখিতে না পাইয়া সে বলিল,—শুধু কথার তোমার আর কি হবে ? কি বোলবো – আজ আমার হাতে কিছু নেই। চাবুকটা হাতে থাকলে, দোষটা যে কি, ভাল করে একবার বৃঝিয়ে দিতুম!

কুমার কিছুক্ষণ প্রশংসমান দৃষ্টিতে দীলার রক্তিম মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, বাঃ! এ যে একেবারে আগুনে ভরা! সত্য বলছি মিস রায়! আমি আপনার একজন কত বড় মুগ্ধ ভক্ত, আপনি সেটা বোঝেন না! আমার তাতে এত ছঃখ হয়!

লীলা আর কোন কথা না বলিয়া ক্রতপদে সিঁড়ী নামিতে লাগিল। তাহার দেরি দেখিয়া মিসেস রাম্ব হ্যুত ব্যক্ত হইয়া উঠিতেছেন!

কুমার সঙ্গে সঙ্গে নামিতে নামিতে বলিতে লাগিল—
অত বাস্ত হচ্ছেন কেন ? একটু আন্তে আন্তে নামূন
না! আমি কি এতই অভদ্র যে আমার পাশে একটু
দাঁড়ালেও আপনার ক্ষতি হবে ? কেনই যে আমার উপর
আপনার এত বিরাগ, তা' তো কিছু বুঝি না! লীলা তাহার
কথার দৃক্পাত না করিয়া নামিতেছিল। যথন তাহারা
সিঁড়ির সর্ধাশেষ চাতালে আসিল, তথন কুমার বলিল—
মিস রায়! একটু দাঁড়ান্! অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ?
আমি সত্যই বলছি—আমার আপনাকে কিছু বলবার
আছে!

লীলা বলিল—আমি এ সম্বন্ধে, আর কোন কথা শুনতে চাই না, বলবারও আমার আর কিঁছু নেই! এবার যা কিছু করণীয় আছে—তারই ব্যবস্থা করা যাবে!

কুমার বলিল-জামি আবার বলছি-এক মুহুর্ত স্থির

হয়ে আমার কথা ভুতুন ৷ আপনি হয় ত কাল সকলের সমক্ষে আমার যত কিছু কলঙ্কের কথা প্রকাশ করে দিতে পারেন, মি: রায় হয় ত আমায় অপমান করে তাড়িয়ে দিতে পারেন, কিন্তু তাতে আপনার ভগ্নীর সুনাম বজার থাকবে কি 📍 আমি অবশ্য তথন মুক হয়ে থাকবো না—এটা নিশ্চয় —বিশেষ আজকার ঘটনার পর। আপনি নিজেই দেখেছেন, সে আমার সঙ্গে কত ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছে ৷ তা ছাড়া---আমি সব সময় আট-ঘাট বেঁধে কাজ কবি—এটা আমার স্বভাব। আজ যথন বীণাকে নিয়ে ছাতে আসি, তথন চজন খানসামাকে ডেকে লেমনেড ও বরফ থেয়েছি। তারা এই নির্জ্জন ছাতে আমাদের হজনকে থাইয়ে গেছে—বক্সীসও পেয়েছে প্রচুর ৷ দরকার হলে তারা এ কথা সকলের কাছেই বলতে পারবে। এখন ভেবে দেখুন—আমার সঙ্গে ঝগড়াটাই বজায় রাখবেন, না-কোন দর্ত্তে একটা রফা কর্বেন ? লীলা কথাটা শুনিয়া থমকিয়া দাঁডাইল। দাঁতে দাঁত ঘষিয়া নিৰুল আক্ৰোশে অস্ফুটস্বরে বলিল, কাপুরুষ শন্নতান। তাহার পর সেইখানে দাঁড়াইয়া কি কর: উচিত—ভাবিতে লাগিল।

লীলাকে তদবস্থ দেখিয়। কুমার বিজ্ঞপের হাসি হাসিয়া বলিল, এই যে। এতক্ষণে মাথাটা একট ঠাণ্ডা হয়েছে দেখছি। আমার বক্তবাটা এই বেলা বলে নি তা হলে। দেখন--আপনি চেষ্টা করলে আমান প্রকাশ্তে তাড়াতে পারেন, তা আমি স্বীকার করছি: কিন্তু তার শেষ ফল ভাল হবে না। যতক্ষণ আমি জানবো যে বীণার আমার প্রতি অমুরাগ সমভাবে অব্যাহত রয়েছে, ততক্ষণ তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনি আমায় কোনরপেই তফাৎ করতে পারবেন না। তার উপর আমার প্রভাব যে কতদুর, তা আপনি জানেন না.—আমি তাকে যেদিকে ফেরাবো, সে ঠিক সেইদিকে ফিরবে। তবে সে যদি নিজের মুপে আমায় বলে, যে, আর আমার প্রতি তার সে·ভাব নেই, কিম্বা যদি শ্বইচ্ছায় পত্ৰ লিখে আমায় জানায়, যে, আমাকে আর দে চায় না,—তা ংলে আর কথনো আমি তার সঙ্গে কোন সংস্রব রাধব না। সে যেখানে থাকবে, আমি তার ত্রিদীমার মধ্যে পদার্পণ করবো না। কেবল এই একটিমাত্র সর্ব্বে আমি তার

উপর সমস্ত অধিকার ছেড়ে দিতে রাজি আছি। আর আমি—পথের কুকুর, কাপুরুষ, ইতর—যাই হই, কথার ঠিক যে রাথি, আপনি সেটা বিশ্বাস করতে ও তার পরীক্ষা গ্রহণ করে দেখতে পারেন! কথা শেষ করিয়া কুমার অত্যস্ত বিনম্রভাবে লীলাকে নমস্কার করিয়া নামিয়া চলিয়া গেল।

সেরাত্রে বাড়ী আসিয়া—বীণা যে কি ভয়ানক ছাই ও ধৃর্ত্ত লোকের কবলে নিজেকে এমন অসহায়ভাবে সমর্পণ করিয়াছে,—লীলা তাহাই ভাবিতে লাগিল। কুমার যাহা বলিরাছে, তাহার পক্ষে তাহা করা অসম্ভব নয়—ছর্কলপ্রকৃতি বীণার উপর তাহার শক্তি যে অজেয়, তাহাও এখন লীলা ব্ঝিয়াছে। বীণাকে দিয়া এখন পত্র লেখান ছাড়া আর কোন উপার নাই।

কিন্তু এ ব্যাপারটি বিশেষ সহজ্ঞসাধ্য হর নাই।
বীণা এ সর্প্তে কিছুতেই সম্মত হইতে চায় না। সে কেবল
বলিতে লাগিল, আমি তাঁকে সব কথা বলেছি, তিনিও
সব অক্সায় স্বীকার করেছেন—তিনি সে মেয়েটির সম্বন্ধে
থব ভাল ব্যবস্থা করে দেবেন—আর আমার জন্তু এবার
তিনি নিজের স্বভাব শোধরাবার চেষ্টা করবেন। যদি
এখন আমার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ শেষ হয়ে যায়, তা হলে
আর কখনো তিনি ভাল পথে ফিরতে পারবেন না।
তাই আমি এ রকম চিঠি কখনো লিখতে পারবো না।
লিলি! তুমিও কথাটা ভেবে দেশ—একটা দোষ হয়েছে
বলেই কি একেবারে এত কঠোর হওয়া উচিত ? তার
চেয়ে তাঁকে কিছুদিন সময় দেওয়া যাক্। দেখ—তিনি
তাঁর কথা রাথতে পারেন কি না। যদি না হয়—তথন
এ রকম চিঠি লেখা যাবে।

লালা কিন্তু তাহার সমস্ত যুক্তি, মিনতি, অঞ্—সব উপেক্ষা করিয়া অনেক শাসন ও ভয় প্রদর্শনের পর নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহার মনের মত পত্র লিথাইয়া লইল, ও তথনি নিজে গিয়া সেই পত্র পোষ্ট করিয়া আসিল।

এ সব শেষ হইলে তাহার মনে হইল, বিপদ হয় তো কাটিয়া গেল, কিন্তু তবু তাহার মন স্থির হইল না— কারণ বীণার উপর তাহার কোন আহা ছিল না। সে তাহার প্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখিয়া চলিত।

এইক্লপে লীলা যথন বীণার জন্ম বিশেষ চিন্তিতভাবে

দিন কটিটিতেছিল, তথন একদিন প্রত্যুবে নিদ্রাভঙ্গের পর অঞ্চণ একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনায় একেবারে স্তর্জ হইয়া গেল!

শে দেদিন চোথ খুলিয়া শৃগতার পরিবর্ত্তে তাহার চিরপরিচিত দৃগুগুলি দেখিয়া অবাক্! তাহার ক্ষীণ দৃষ্টির সন্মুখে দেওয়ালের ছবিগুলি ঝুলিতেছে!

অরণের হাদয় ক্রত স্পন্দিত হইতে লাগিল ! সে ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখিতেছে না তো ? সে উভয় হত্তে চোধ মৃছিয়া ভয়ে ভয়ে আবার চাহিল—ওই যে সতাই দেওয়ালে ছবি! এ কি আশ্চর্য্য কাণ্ড!

বিষম উত্তেজনায় অরুণ অধীর হইরা উঠিল! এ কি সত্য যে সে আবার দেখিতে পাইতেছে ? আরও নিঃসন্দেহ হইবার জন্ম সে তাহার হাত চোথের গোড়ায় ধরিল! ঐ তো! হাতের পাঁচটা আঙুল স্পষ্ট দেখা যাইতেছে!

অর্দ্ধ সন্দেহ ও অর্দ্ধ বিশ্বাসে সে খরের চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া প্রত্যেক জিনিসটির সহিত পরিচিত হইতে লাগিল। ঐ ত চেয়ার, তার পালে আলনার কাপড় সাজান রহিয়াছে—পালজের উপর শুদ্র শ্যা—সেথানে এখনো সে শুইয়া আছে! ঐ ড্রেসিং টেবিলযুক্ত বৃহৎ আরনা—টেবিলের উপব সাজ-সজ্জার উপকরণ সজ্জিত—সবই ত স্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

বিষম আনন্দে ও বিশ্বয়ে সে থড়খড়ির পাথী গুলি পর্য্যস্ত গণিতে আরম্ভ করিল! তাহার সে সময়কার হর্ষ ও আহলাদ বর্ণনাতীত।

অক্লণ ভক্তি-নত হৃদয়ে ভগবানের উদ্দেশে বারবার প্রণাম করিল! হে ভগবান্, তুমিই ধ্যা! বেমন অতর্কিতে আমার দৃষ্টি হরণ করিয়াছিলে, আবার তেমনি অপ্রত্যাশিত ভাবে ফিরাইয়া দিলে!

অত্যন্ত উত্তেজনায় তাহার মাথার শিরা দপ্দপ্ করিতেছিল! তবুদে বার বার তাহার নবলব দৃষ্টি ঘরের চারিদিকে ফিরাইয়া পরীক্ষা করিতেছিল।

আজ সে কোন চাকরকে তাহার পোষাক পরিবার সমর সাহাথ্য করিতে ডাকিল না। নিজেই উঠিরা পোষাক পরিল। যতক্ষণ লীলা না জানে, ততক্ষণ আর কাহাকেও এ কথা জানাইতে তাহার ইচ্ছা হইল না।

তাহার কালো চশমা চোথে দিয়া সে নিজেই বাগানে

100

বেড়াইতে লাগিল। এতাদন সে যে সব<sup>\*</sup> দৃ**ত্ত ক্রনার** দেখিত, আজ সে সবই পরিষার! তাহার চশমার ভিতর হইতে সে মাঠের সমস্ত দৃগুই দেখিতেছিল!

মাঠের ধারে সেই সব শ্রেণীবদ্ধ ফুলের গাছ, লখা বড় বড় গাছের ঘন-দরিবিষ্ট পত্রশ্রেণী—গোলাপ গাছের সারে বড় বড় স্থানর গোলাপ ফুটরা স্থাগীর স্থামার বাগান আলো করিরা আছে। এই সেই চাঁপাগাছতলার বেদী— লীলা ও বাড়ীর সকলে ক্লাবে গেলে, এই বেদীতে সে বৈকালে আদিয়া বদে!

বেড়ার ওধারে টেনিস কোর্ট দেখা ফাইতেছে— যেথানে সে বছ—বছ দিন আগে সর্বাদা খেলিতে আসিত। যদিও গণনার বেশি দিন নর—তবু যেন মনে হয়, কত দিন কাটিয়া গিয়াছে!

অরুণ মনের আনন্দে একটা দিগারেট জালাইরা ধুমপান করিতে লাগিল। আজ আর তাহাকে যটির দাহায্যে পথ চিনিতে হইবে না; কথন তাহার পথে কি বাধা আদিরা পড়িবে, দেই আশকায় সশঙ্কিত থাকিতে হইবে না। আজ মুক্তির এ কি বিপুল আনন্দ!

দুরে একজন মালী গোলাপ গাছের মাটি কাটিতেছিল।
সে অরুণকে এত ভোরে বাগানে একা ঘূরিতে দেখিরা
বিশ্বিত হইরা চাহিরা রহিল! মিঃ রায়ের আরদালি তাহার
পাশ দিরা যাইবার সমন্ন তাহাকে অন্ধ জানিরা সেলাম না
করিয়াই প্রতি দিনের মত চলিরা গেল।

কিছুক্ষণ পরে অরুণ উঠিয়া লীলার ঘরের দিকে চলিল ! লীলা টেবিলের উপর ফুল সাজাইতেছিল,—অরুণ চশমা খুলিয়া তাহাকে ডাকিল—লীলা !

লীলা তাহাকে প্রতি দিনের মত অন্ধ জানিয়া মুথ না তুলিয়াই সাদরে বসিতে বলিল—বেশ ত! আজ যে থুব ভোরেই উঠেছ দেখছি! রোজ এমনি সকাল করে উঠলেই ত ভাল হয়।

বীণার শ্বতি অরুণের চিত্তে জাগিয়া উঠিল! সেই
পুতুলের মত স্থানর ভাবেশৃন্ত মুখের পরিবর্ত্তে এ কি অপূর্ব্ব
প্রাণবন্ত বৃদ্ধি ও প্রতিভায় উজ্জ্বল স্থা মুখ! অরুণ স্থালার
স্থাঠিত সরল একহারা আক্রতির দিকে চাহিল। তাহার
তর্কণ মুখে হাস্থোজ্জন প্রাকৃল্ল দীপ্রিময় চক্ ছটির দিকে অবাক্
হইয়া চাহিয়া রহিল! হয় ত অনিন্যস্কার না হইতে পারে,

কিন্ত ভালবাদিবার উপযুক্ত! আর অঙ্গণের নিব্দের কাছে পৃথিবীতে একমাত্র কাম্য বস্তু!

অরুণের চিত্ত ছনিবার আনন্দে অধীর হইরা উঠিতেছিল ! লীলা—সংসারে রূপে গুণে এমন ছল্লভ রন্ধ—সে একমাত্র ভাহারই ! অরুণ ভাবাবেগে উচ্চুদিত হইরা আবার ডাকিল—লীলা !

লীলা এবার হাসিয়া মুখ তুলিল—কেন অরুণ ?

অরণের দিকে চাহিতে লীলা অবাক্ হইয়া গেল!
অরণের চোথে মুথে এ কি ছরস্ত আনন্দের উচ্ছাল! লে
আৰু না হাতড়াইয়া দোজা লীলার কাছে গেল, তাহার হাত
হইতে ফুলগুলি লইয়া হাতথানি নিজের গলার জড়াইয়া
ধরিল! আর কিছু বলিবার প্রয়োজনও ছিল না!

তাহার পরিকার চক্ষর দিকে চাহিরা লীলা সবই বুঝিল!
আৰু এ কি বিভিন্ন মুখ সে দেখিতেছে! এ মুখ যে প্রাণে
পূর্ণ, দৃষ্টিতে ভরা! যে চোখ এত দিন লক্ষ্যশৃত্ত হইরা
বিষাদদৃশ্রে ভরা ছিল, আজ সেই চোখ ভাবে ও ভাষায় পূর্ণ
হইরা তাহার মূথের দিকে চাহিরা আছে!

তুমি তবে দেখতে পেয়েছ অরুণ ? তথু এইটুকু মাত্র বলিয়াই গীলা অপ্রত্যাশিত আনন্দে ও স্থথে কাঁদিয়া ফেলিল!

অরুণ তাহার মাধার ধীরে হাত বুলাইতেছিল। সে বলিল—আজকার দিনে কাঁদো কেন নীলা। আজ যে আমাদের শুভদৃষ্টি।

অরূণের আরোগ্য-সংবাদ বাড়ীতে প্রচারিত হইয়া পড়িতেই চারিদিকে একটা আনন্দ-কোলাহল পড়িয়া গেল! শীলার আনন্দে স্বাই আনন্দিত!

মি: রাম কথাটা শুনিয়াই চায়ের টেবিল হইতে উঠিয়া

আদিরা অরণকে গভীর মেহে বক্ষের ভিতর জড়াইরা ধরিলেন। তাঁহার অন্তরের বিপুল আনন্দ, সেই নীরব আলিকনের মধ্য হইতে প্রকাশ পাইতেছিল।

নিসেদ রার আদিরা ক্ষণকাল নির্মাক্ মুদ্ধ নরনে অরুণের দৃষ্টির জ্যোতিতে উদ্ভাদিত স্থান্দর মূথের দিকে চাহিরা রহিলেন। তাহার প্রতি উাহার নিজের ব্যবহার মনে হইরা লজ্জা ও অনুতাপে তাঁহার হাদর মথিত হইতেছিল। অরুণ যথন তাঁহার পারে মাথা ঠেকাইরা প্রণাম করিল, তথন সেই বছদিন পূর্বের অরুণকে ঠিক আগের মত ভাবে ফিরিয়া পাইয়া তাঁহার চিত্তে স্থথের ও ভৃপ্তির আনন্দ উচ্চুদিত হইয়া উঠিয়া নয়ন অঞ্পূর্ণ হইয়া গেল।

বাড়ীর চাকরেরা সকলে আদিয়া সহর্ষে তাহাকে আভিনন্দন করিল! কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিপদ্ হইল বীণার! এক সমন্ন যাহাকে ভালবাদিয়া সে তাহার সহিত বিবাহের অঙ্গীকারে আবন্ধ হইয়াছিল, আজ এত কাণ্ডের পর আবার তাহার কাছে কিন্ধপে সহজ ভাবে গিয়া দাঁড়াইবে, এই সক্ষোচ ও লজ্জা তাহাকে বিচলিত করিয়া তুলিল।

অরুণ তাহার কুণ্ঠা ব্ঝিতে পারিষা নিজেই তাহার কাছে গিয়া অত্যন্ত সহজ ভাবে আলাপ করিষা তাহার প্রথম সঙ্গোচ কাটাইষা দিল।

অপরাহে সে শীলার সঙ্গে ক্লাবে গেল। সেখানে পুরাতন বন্ধবান্ধবদের আনন্দ ও অভিনন্দন তাহার সে দিনটাকে শ্বরণীয় করিয়া তুলিল।

পরদিন অরুণ তাহার নবণন্ধ চকু সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মত জানিতে কলিকাতায় চলিয়া গেল।

( ক্রমশঃ )

## রাশিয়া

### **এ**হেমন্ত চটোপাধ্যায়

রাশিয়ানদের মন অভাবতই কোমল। কোন লোক যদি দরিজ্ঞদের অভরের কথা, তাহাদের চিয়ার ধারা, তাহাদের নানা প্রকার মুখ-ছ:থের কথা বাহির হইতে বুঝা সম্ভব নহে। কোন পাপকার্য্য করে, তবে আমরা তাহাকে যতথানি মন্দ

লোক বলিয়া মনে করি--রালি-বানরাও হর ত তাহাই করে; কিছু তাহাদের মনে পাপী বা অপরাধীর প্রতি খ্বণার ভাব আমাদের অপেকা অনেক কম। তাহারা তাহাদের অত্যন্ত ক্ষমার চোথে দেখিরা থাকে। পাপীর প্রতি রুণা তাহাদের নাই. আছে করণার ভাব।

যাঁহারা রাশিয়ানদের সঙ্গে মেলা-মেশা করিয়াছেন এবং রাশিয়ান চরিত্র বিশেষ ভাবে পর্যাবেক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে রাশিয়ান ঔপস্থাসিকদের লেখার মধ্যে যে সকল চরিত্র পাওয়া যায়, তাহা নিছক বা খাঁটি নয়, তাহাতে বছ পরিমাণে কল্পনার মিশাল আছে। বিখ্যাত রাশিয়ান ঔপক্যাদিক টুর-গেনিভ বেশীর ভাগ সময়েই ফ্রান্স বাস করিতেন. এবং তাঁহার অনেক লেখা ফ্রান্সে ব্রিয়াই হইয়াছিল। সেইজন্ত অনেকে মনে করেন যে, দুর হইতে রাশিয়ান চরিত্র ঠিকভাবে লেখা সম্ভব নহে। ইহা অবশ্য সকল ক্ষেত্রে জোর করিয়া বলা চলে না। विन्द्रेर मध्यक्ष व्यानाय वर्णन (य. তিনি রাশিয়ান অভিফাত-বংশের

লোক—তাঁহার লেখার মধ্যে যাহা পাওয়া যায়, তাহা রাশিরান জনগণের ভাব নর, তাহা অভিজাত-বংশের। রাশিয়ান জনগণ এবং ধনী ও জমিদার সম্প্রদারের মধ্যে ুঅস্তরের



রাশিরার স্থসজ্জিতা স্থন্দরী তরুণী

রাশিয়ার রাষ্ট্র-বিপ্লবের পূর্ব্বদিন পর্যান্ত রাশিয়ান

বা বাহিরের কোনো বিশেষ যোগ ছিল না। যে যোগ সম্বন্ধ। কোনো রকম প্রীতির সম্বন্ধ ছই সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল, তাহা প্রাকৃ এবং ভূত্য অথবা পীড়ক এবং উৎপীড়িতের না। বড়লোকদের মধ্যেই শিক্ষার সামান্ত প্রচলন ছিল।



রাশিয়ান পাদ্রীদের ধর্মাহুঠান



পেট্রোগ্রান্ডের অন্ততম প্রধান রাজপথ নেভন্ধি প্রম্পেক্ট ( এই রাস্তান্ধ অনেক যুদ্ধ হইরা রাস্তাটি বছবার রক্তের নদীতে পরিণত হইরাছিল )

গরীবদের মধ্যে কোনো প্রকার শিক্ষারই চলন ছিল না। বর্ত্তমানে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইরাছে। দেশের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই বিনাব্যরে শিক্ষার প্রচলন হইরাছে। এখন শিক্ষা লাভ করা সম্প্রদার বা শ্রেণী বিশেষের পড়া-জানা লোক একটিও থাকিত না; এমন কি ধর্মন যাজকও সম্পূর্ণ নিরক্ষর। লোকে তাঁহাকে ভর করিত এবং আনেকে হর ত সামাল্য শ্রমাও করিত; কিন্তু এই শ্রমা বা ভর ধর্মযাজকের বিভা বা জ্ঞানের জল্প নর, ইহা তাহার যাত্তকরা শক্তির জ্ঞা। সাধারণ লোকে বিখাস



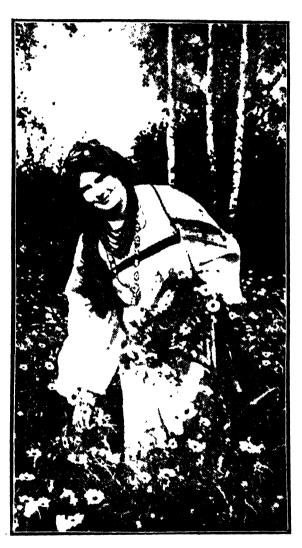

নিরাভরণা রাশিয়ান স্থন্দরী

বিশেষ অধিকার নর—সকলেরই ইহাতে সমান অধিকার। বাল-শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইরাছে। এমন কি, অনেক ক্ষেত্রে সরকার হইতে ছাত্রদের জন্ম আহার এবং বাসস্থানের পর্যান্ত ব্যবস্থা করা হইরা থাকে।

পূর্ব্বে এমন অনেক সহর ছিল, যেখানে লেখা-

স্বন্দরী প্রকৃতির রাজ্যে রাশিয়ান স্থন্দরী

করিত যে, ধর্মবাজক মন্ত্র-শক্তিতে নানা প্রকার অসাধ্য-সাধন করিতে পারেন। গৃহস্থের মঙ্গলসাধন ক্রোও তাঁহার মন্ত্র-শক্তিতে হইতে পারিত। ভূত-প্রেত ইত্যাদিও না কি মন্ত্রবলের বশ থাকিত। রাশিয়ার প্রাস্তস্থিত অনেক গ্রামের অবস্থা এখনও এই প্রকার আছে।





রাশিয়ার বালঝিল্য দেনাদল ( জার্মাণীর সজে যুদ্ধ করিবার জস্তু রাশিয়ানর। বালকদের ধরিয়া তাহাদের হাতে রাইফেল দিয়া যুদ্ধে পাঠাইয়াছিল )

রাশিয়ান চাধাভূষোরা বিশ্বাস করে যে, সকল মঞ্চল-কার্য্যেই "চার্চ্চ" অর্থাৎ গীর্জ্জার আশীর্ষাদ আবশ্রক। এই আশীর্ষাদ না লইয়া কোনো কান্ত করিলে তাহার

ফল শেষ পর্যন্ত ভাল হয় না। গৃহপ্রবেশ, নতুন দোকান থোলা, বিবেশযাত্রা, বিবাহ, নামকরণ, আদ্ধ ইত্যাদি
বছ কাজে ধর্ম্মণাজকের আশীর্কাদ
এখনও অনেক স্থানের লোকেরা
একাস্ত প্ররোজনীয় বলিয়া মনে করে।
ধর্ম-যাজককে বাদ দিয়া ভাহাদের চলে
না। এই কারণে ধর্ম-যাজক বা পাদ্রীর
ক্ষমতা সমাজের উপর বিশেষভাবেই
আছে। কার্য্য-স্ত্রনা করিবার সময়
কেবল একবার আশীর্কাদ গ্রহণ করিলেই
ব্যাপার ঐথানেই শেষ হইরা যায় না।:
প্রত্যেক বছর ঐ দিন হইতে ধর্ম-ব্রা

এবং জ্ঞানী ব্যক্তি আছেন, রাশিরাতেও ঠিক তাই; তবে তাঁহাদের সংখ্যা মৃষ্টিমেয়। পুজা অর্চনা ইত্যাদি কার্য্য করিয়া দিবার জন্ত ধর্মধাজককে দক্ষিণা দান করিতে হয়।



রাশিয়ান রমণীগণের তীর্থযাত্রা



ৰয়ক আহরণ ( এই লোকগুলি খাত্মন্ত্রা সংরক্ষার জন্ম জমিয়া–যাওয়া নেভা নদী হইতে বরফের টাই কাটিয়া পেট্রোগ্রাডে লইয়া যাইতেছে )

আশীর্কাদ ভিক্ষা করিতে হর। রাশিরার ধর্ম-)
যাজকদের প্রভাব কতকটা আমাদের দেশের গ্রাম্য এবং
আশিক্ষিত পূজারী এবং পুরোহিতদের সমতৃল্য। আমাদের
দেশের পূজারী এবং পুরোহিতদের মধ্যেও যেমন পণ্ডিত

অর্থের পরিমাণ পুরোহিত নিজে যাহা
বলিবে, তাহাই দিতে হয়। কারণ,
পুরোহিত সন্থই না হইলে তাহার পূজাও
আশাসুরূপ স্থফলপ্রদ হইবে না।
রাশিয়ার গ্রাম্য লোকদের পূজারী
পাদরীদের সন্থন্ধে একটি বড় অভুত
ধারণা আছে। পাদরী যথন পূজার
কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে, কেবল সেই
সময়টুকুর জন্মই সে যাহকরের শক্তি
পায়,—তাহার মন্ত্রে শক্তি আসে। অল্প
সময় সাধারণ লোকের সহিত তাহার
কোনো প্রভেদ নাই।

রাশিয়াতে উৎসবাদি অত্যন্ত জাঁক-জমকের সঙ্গে করা হইয়া থাকে। প্রত্যেক উৎসবেই সঙ্গীতের স্থান প্রথম।

ধর্ম-় রাশিয়ান গানের মধ্যে একটা উন্মাদনী শক্তি আছে। এবং গীর্জ্জায় যথন গান হয়, তথন অত্যন্ত গত্তিত ব্যক্তির দের মনও ভগবৎ-প্রেমে সেই সময়কার মত আগ্লুত হয়। ত্তিত জীষ্টমাস, ইষ্টার ইত্যাদি উৎসব রাশিয়াতেও প্রথম স্থান পায়। রাশিয়ানরা নামত এটিয়ান হইলেও, ইহাদের অত্যন্ত সভয়ে এবং ভীত চিত্তে গাড়াইয়া থাকিত। রাজাকে মধ্যে পেতিলিকতার ভাব অনেক কাল যাবং কিছুমাত্র বলা হইত—"ভগবানে অভিষিক্ত"। পৃথিবীর কোনো লোক



গ্রাম্য পুরোহিতের আশীর্কাদ বিতরণ

কমে নাই। যিশুর ছবি পূজা করা ত অনেক স্থানেই হইরা থাকে। এটিয়ান সাধুরাও অনেকের কাছে পূজা পাইতেন। বর্ত্তমান সোভিরেট রাশিয়াতে পৌত্তলিকতা ও অনেক পরিমাণে কমিয়া আসিয়াছে।

রাশিয়ার রাষ্ট্র-বিপ্লবের পূর্বেধ ধর্মবাজকদের নৈতিক
অধংশতন অতিমাত্র রকম ইইয়াছিল। এমন কোন পাপালার্য্য
ছিল না, যাহা ধর্মবাজকরা করিত না বা করিতে পারিত
না। ধর্মকেও তাহারা অর্থের বিনিময়ে জারের পদতলে
অঞ্জলি দিল। সাধারণ লোকদের বিশ্বাস ছিল যে, ধর্মের
নিষেধ তাহারা ভক্ক করিলে পাপ হয়, কিন্তু রাজার যাহা
ইচ্ছা তিনি তাহাই করিতে পারেন। তিনি ধর্মেরও রাজা—
অত এব ধর্মই তাঁহার বিধান মানিয়া চলিবে, তিনি ধর্মের
বিধান মানিতে বাধ্য নন। এখন এই ধারণার পরিবর্ত্তন
ইয়াছে। ধর্মের নামে হাজার রক্ষের অনাচার অত্যাচার
অফ্টিত হইত, কিন্তু রাজার কাণে কিছু তুলিতে মন্ত্রিগণও
সাহস করিত না। রাজার কাণে এই সকল উঠিলে হয় ত
সেই সময় ইহার কিছু প্রতিকার হইতে পারিত।

জারের সামনে মন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া সকল লোকই

তাঁহার কোনো কার্য্যের সমালোচনা করিতে বা তাহাতে বাধা দান করিতে পারে না। রাজা সর্কাশক্তিমান,—ভগবান রাজার শরীরে বাস করেন। শিক্ষিত লোকেরাও যে সকলে রাজাকে এই ভাবে দেখিত, তাহা নহে। তবে বেশীর ভাগ লোকে রাজাকে যে ভাবে দেখে, তাহারাও সেইরূপ ভাব দেখাইত যে তাহারাও রাজাকে সর্কাশক্তিমান বলিয়া মনে করে।

রাজসভা একটি ষড়যন্ত্রীএবং ব্যক্তি-গত বেষারেষির স্থান ছিল। যাহাদের উপর রাজ্য শাসন করিবার ভার, তাহারা রাজ্যের কোন থবর রাখিত না;কেবল নিজের স্থার্থের উন্নতির চেষ্টার থাকিত। রাজ্যের চারিদিকে অসংস্থাষ

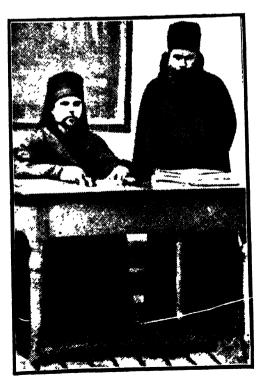

গ্রীক মতের রাশিরান পাদ্রী

এবং অর কট বিরাজমান থাকিত। প্রজারা চুপ চাপ; কিন্তু তাহাদের মনে দারুণ অশান্তির আগুণ অলিত। রাজকর্মাচারীরা এই সকল ব্যাপারের খনর রাথিয়াও তাহার কোনো প্রাক্তকার করে নাই। জারের কাছেও যদি তাহারা প্রজাদের এই অবস্থার এবং রাজ্যের সাধারণ অবস্থার কথা জানাইত, তাহা হুইলে বোধ হয় রাশিয়ার রাষ্ট্র-বিপ্লব এমন আচম্কা আসিয়া পড়িত না। রাশিয়ার রাজ্য করে পতনে, রাজার অপেক্যা রাজকর্মাচারীদের অপরাধ অধিক ছিল।

গত মহাবুদ্ধের পূর্ব্ব পর্যন্ত রাশিয়ার সাধারণ লোকদের বিশাস ছিল যে, জার নিজে সমস্ত রাজকার্য্য পরিচালনা করেন। রাজ্য পরিচালনা যে কি ব্যাপার, এবং তাহার জন্ত কত রকমের কলকজ্ঞার যে দরকার হয়, সে সহজ্ঞে সংখারণ লোকদের কোনো প্রকার ধাংণা ছিল না। শিক্ষত ব্যক্তিরা সমস্ত থবরই রাখিত। তাহারা রাজশাক্তর আতাচার প্রকাশ্যে মুথ বুজিয়া গ্রহণ করিত; কিঙ্ক গোপনে নানা ভাবে অসজ্ঞোষ প্রকাশ করিত। প্রকাশ্যে



রাশিরান চাবিওয়ালা ইংগারা আমাদের দেশের চাবি-ওয়ালাদেরই মতন একরাশ চাবি বাজাইরা ফেবী কবিরা ভাঙা তালা ও কল মেরামত এবং হারান চাবি তৈয়ার করিয়া বেড়ারু)

না। প্রকাশ্তে রাজার <িক্রে কোনো মত প্রকাশ করা বা কিছু করা মানে বর্ফার্ত সাইবেরিয়াতে নির্বাসন-দণ্ড লাভ করা। নির্বাসন-দণ্ডের আজ্ঞা



নাছোড়বান্দা রাশিয়ান ভিখারী (কিছু আদায় না করিয়া ছাড়িবার পাত্র নয় !)

এমন হঠাৎ দেওয়া হইত যে. দণ্ডিত বাক্তি ভাহার জন্ম কোনো প্রকার আংয়োজন করিবার সময় প্রায় ক্ষেত্রেই পাইত না। সাইবেবিয়ায় নির্বাসনে যাওয়া এবং পরিচিত জগৎ হইতে চিরবিদায় লওয়া একট যাহারা যাইত, তাহাদের শতকরা ১৯ জন সেই দেশেই থাকিয়া যাইত। অনেকে নতুন খর-সংসার পাতিয়া ব্সিত। রাজনৈতিক অপরাধে যাছারা নির্বাসন-দণ্ড লাভ করিত, তাহারা আত্মীয়-স্বজনের বিচ্ছেদ-কষ্ট পাইত না। সাইবেরিয়ার কোনো সহরে পৌছিয়া তাহারা পুলিশকে তাহাদের পৌছান সংবাদ দিরাই থালাস। তার পর তাহারা স্বাধীন ভাবে থাকিতে পাইত। খাস রাশিয়া অপেকা এইখানে তাহার। কার্যা করিবার এবং মনোভাব খোলাধুলি বলিবার বেশী স্থবিধা এইথানে তাহারা সহজেই নিজেদের পাইত। রোজগার করিয়া লইতে পারিত।

সাইবেরিয়ার সহিত অনেক বিষয়ে ক্যানাডার তুলনা করা যাইতে পারে। সাইবেরিয়ায় থনির সংখ্যা নাই। সেই সমস্ত থনিতে কত রকমের জিনিস যে পাওয়া যার, তার

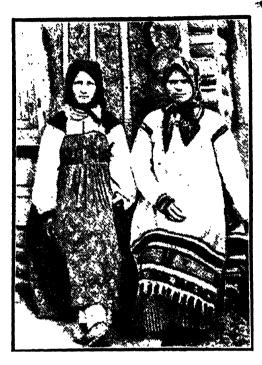

রাশিয়ান শ্রমজীবিনা

্নিংখ্যা নাই। চাষবাস করিবার মত জমিও সাইবেরিয়াতে সহস্র বিঘা পড়িয়া আছে। জারের আমলে সাইবেরিয়াকে নির্বাসিতদের আভা করা ছাড়া আর কোনো কাজে লাগান হয় নাই। বর্ত্তমানে সোভিয়েট সরকার সাইবেরিয়াতে খনিজ পদার্থ উত্তোলন, চাষবাস ইত্যাদি নানাপ্রকার কার্য্যে হাত লাগাইয়াছে। ভরসা আছে যে, কিছু কাল পরে এক সাইবেরিয়া হইতে সমগ্র ইয়ো-রোপের থাতা যোগান যাইতে পারিবে।

রাজনৈতিক অপরাধীদের সাইবেরিয়াতে কিছু স্থবিধা থাকিলেও, অক্সান্ত অপরাধীদের কোনো প্রকার স্থথ এই দেশে ছিল না। সাইবেরিয়াতে গ্রীম্মকাল মাত্র কয়েক সপ্তাহ—এই সময় শীতের আধিক্য সামান্ত পরিমাণে কমে। শীতকালে সমস্ত পথবাট বরকে ঢাকা থাকে। কয়েদীদের থালি পারে এবং সামান্ত বন্ধ পরিয়া এই সমস্ত পথ অতিক্রম করিতে হইত। পথের যে কি কষ্ট, তাহার বর্ণনা করা বার না। পথেই অনেক কয়েদী প্রাণত্যাগ করিত। পথ

অতিক্রম করিয়া যাহারা গস্তব্য স্থলে পৌছিত, তাহারাও প্রায় আধমরা অবস্থায় পৌছিত। করেদীদের উপর অত্যাচারও হুইত অমামুধিক রকমের। কথার কথার চামড়ার চাবুক মারিয়া ক্রেদীদের পিঠের চামড়া তুলিয়া দেওয়া হইত। শাই-বেরিয়ার যে সকল জেলখানা ছিল, তাহার একমাত্র কর্তা ছিল জেলার। তাহার কথার উপর কথা বলিবার দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না। কয়েদীরা জেলারকে যেমন ভয় করিত, যমকেও তেমন ভন্ন করিত কি না সন্দেহ। অত্যাচার করিত জারের কর্মচারীরা। জার তাহার কোন থবর রাখিতেন না, তাঁহাকে কোনো ধবর দেওয়াও হইত না। কিছু সাধারণ লোকে মনে করিত—এই সমস্ত অত্যাচার বুঝি জারের আজ্ঞামতই হইতেছে। সেইজ্ঞ রাষ্ট্র-বিপ্লব যথন দেশের উপর ব্সার মত আসিয়া পড়িল, তথ্ন সাধারণ লোকেরা জারকে দপরিবারে হত্যা করিয়া তাহাদের বছ শত বর্ষের অত্যাচারের প্রতিশোধ লইল। রাজকর্মচারারা, যাহারা সাধারণ लाकामत माल यांगमान कतिन, जाहाता वांिग्रा रान,--বাকি নিহত হইল। অথচ রাজকর্মচারীরা ইচ্ছা করিলে বিদ্রোহ দমন করিতে পারিত।

রাশিয়ানরা ভাল বক্তার পাল্লায় পড়িলে বক্তার



দূর-ভীর্থযাত্রী

করিতে হইত। পথের যে কি কট, তাহার বর্ণনা করা মতামুসারে সকল কাজই করিতে পারে। তিনজন ভাল যার না। পথেই অনেক কয়েদী প্রাণত্যাগ করিত। পথ বক্তা যদি পর পর বক্তৃতা দেন, তবে শেষের জন যাহ বলিবেন, রাশিয়ান ভোগোর দল তাহাতেই সায় দিবে। নিজেরা ভাবিয়া চিস্তিয়া কাজ করিবার বিশেষ অভ্যাস তাহাদের নাই।

প্রতিক্তা করিতে রাশিয়ানরা পিছপাও হয় না। যে-কোন

কাজ করিবার প্রতিজ্ঞা তালারা বিন্দুমাত্র চিস্তা না করিয়াই করিবে। প্রতিজ্ঞা করিবার সময় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবে বিলয়াই করিবে। ঠকাইবার মতলব লইয়া তালারা কোনো প্রতিজ্ঞা করিবে না—কিছ কোনো কাবণে প্রতিজ্ঞা রক্ষা না হইলে, তালারা বিন্দুমাত্র লজ্জা বা কুগা বোধ করিবে না। এই কথা অবশ্র সাধারণ ভাবে বলা হইতেছে। শিক্ষার প্রসার লইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রই সকল চরিত্রদোষ নিশ্চয় দূর হইবে। কিছু বর্ত্তমান সময়েও এই মানসিক হর্কলতা শিক্ষিত সম্প্রাবিষ্ণর আছে।

রাশিরান জ্বিদের সম্বন্ধে একটি
মজার গর আছে। বিচারে প্রমাণ
হইল যে একজন লোক আর একজন লোকের ঘরে আগুন লাগাইরা
ভার। কিন্তু জুরিরা মত দিবার
সময় লোকটিকে নির্দ্ধোষ বলিরা
ছাড়িয়া দিলেন। তাহার কারণ
দেখান হইল যে—আগুন দেওয়ার
শান্তি হ' বছর জেল হইলে, তাহারা
দোষীকে দোষী বলিত। কিন্তু
যেহেতু আগুন দেওয়ার শান্তি অত্যন্ত
বেশী, ৫ বৎসর জেল; সেইজ্ঞ

তাহারা দোষীকে দোষা জানিয়াও নির্দোষ বলিতে বাধ্য হইল। তাহা ছাড়া বিচারের দিনটি খুব পরিষার এবং তাল ছিল, এবং এমন চমৎকার দিনে কাহাকেও শান্তি দিতে -ইচ্ছা করে না বলিয়াও দোষীকে নির্দোষ বলিয়া থালাস করিয়া দেওয়া হইল।

আনেকের মতে পাপীর শান্তি মামুবের দিবার অধিকার নাই, ভগবানই যাহার যা দণ্ড তাহাঠিক দিবেন। এই বিশ্বাসে আনেক সময় বিচারক এবং জুরি এক মত হইরা আনেক দোষীকে থালাস করিরা ভার। আবার এমনও



বরফান্ডীণ পথে নিরুদ্দেশ যাত্রা

দেখা যায় যে, সামাক্ত অপরাধে কাহারো বা ভাষণ দণ্ড লাভ হইল।

জারের রাজত্ব কালে খুনীর দণ্ড হইত বারো বৎসর নির্বাসন-দণ্ড। কিন্ত জেলথানায় বড়যন্ত্র করা, জেল হইতে পলায়ন, পাহারাওলাকে মার্পিট ইত্যাদি অপরাধে প্রাণদণ্ড ছইত। চুরী, জুগাচুবার বিশেষ দণ্ড সকল সময় ঠিক মত ছইত না। অনেক সময় জুগাচুবাকৈ চালাকী এবং ৰাহাছরীর কাজ বলিয়া গণ্য করা ছইত। তবে পুলিল আদালতের বিচার অনেক ক্ষেত্রে ভাল ছইত। এইথানে ম্যাজিট্রেট নিজে ছই পক্ষের বক্তব্য প্রবণ করিয়া নিজের বিচাব-বৃদ্ধি অফুগারে রায় দিতেন। পুলিশ আদালতে উকিলদের স্থান ছিল। বাদী এবং করিয়াদী নিজমুখে আপনাপন বক্তব্য বলিত। ম্যাজিট্রেট নিজেই তাহাদের জেরা করিতেন। লোকে এই সকল নিরপেক্ষ বিচাবকের উপর যথেষ্ট সাল্থা রাখিত। সামান্ত সমান্ত মোকদ্দমার বিচার করিয়া পুলিশ আদালতের বিচারকের। কালেবড় বড় কর্জ ছইত।

রাশিয়ান চায়ারা এমনি খুব সরল এবং সোজা বুছির লোক হইলেও, কতক বিষয়ে তাহাদের প্রচুব চতুরতা দেখা বায়। তাহারা একা কোন কাজ করিতে চাহে না। সক্তবছ হইলা কাজ করিতে তাহারা ভালবাদে; এবং ইহাতে কাজও তাহারা ভাল করিয়া করিতে পারে। বছকাল পূর্বের প্রভাবেত গ্রামে স্বায়ন্ত শাসন ছিল। গ্রামের লোকেরা পঞ্চায়েত করিয়া গ্রামের শাসনাদি সকল কর্যাই করিত। বর্ত্তমান সময়েও আবার সেই পূর্বে প্রথা ফিরিয়া আসিতেছে। প্রতি গ্রামে একজন করিয়া মেয়র বা প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হন। তাঁহাকে সাহায়া করিবার জন্ত একটি কমিটি বা কার্যানির্ব্বাহক সভা থাকে। মেয়র এই সভার সাহায়ে গ্রামের সকল প্রকার শাসন কার্যা চালান।

वानियानवा मञ्चवद्य रहेवा अकल्पनव ठाननाव काल করিতে চাঃ। এমন কি, যদি তিন জন লোক কোন কাজে নিযুক্ত হয় তবে তাহারা তাহাদের মধ্যে একজনকে ভাহাদের নেতা নির্বাচন করিয়া, ভাহার কথামত কাজ করে। ইহাতে কাজের এই স্থবিধা হয় বে, কার্যা সম্বন্ধ ভাবনা চিস্তা একজন করে, বাকী হুই জন তাহার কথামত কাব্দ করিয়া যায়। তাহাদের ভাবনা চিস্তার জন্ত সময় নষ্ট করিতে হয় না, বা মতবৈধ ঘটিরা কার্যাহানি হয় না। त्त्राचत्र कारक याहात। नियुक्त जाहारापत्र विरामय मन्य बाह्य। মিল্লিদের সভা আছে। কুলাদেরও সভা আছে। এই व्यकादा (प्रथा यात्र-वित्वय वित्वय कार्या नियुक्त लाकत्पत्र নিজেদের একটি করিয়া সভব আছে। সভেবর একজন কর্ত্তা থাকে এবং তাহার সাহাযোর জক্ত একটি কার্য্য-निर्दाहक मुडा । थाक । (वडनापि नहेबा भागमान हहेल कार्या-निर्द्धाङ्क मृ जा स्थाप्त हरेशा अत्न क मस्य शाल सिंहारेशा আর। রাশিয়ার এই "মার্টেন" অর্থাৎ কন্মানজ্য রাশিয়ার বিশেষ নিজৰ জিনিদ। "ট্রেড্ইউনিম্ন" ইত্যাদির জন্মও বোধ হয় ইহা হইতেই হয়।

সভ্য হইতে অনেক সময় অনেক কাজের ঠিক। লওয়া হয়। কাজ শেষ করিয়া যাহা আয় হয়, তাহা সভ্যের সভাদের ভিতর বন্টন করিয়া দেওয়া হয়। রাশিয়ার সমস্ত সভ্যের সভা সংখ্যা বর্ত্তমানে ছই কোটীরও বেশী হইবে ব্লিয়া অনেকে অসুমান করেন।

# বয়াটে ছেলে

### শ্ৰীকম্বাবতা সাহু বি-এ

সে ছিল পাড়ার মধ্যে বরাটে ছেলে। বাপ-মার প্রাণন্ত নামটা চাপা দিরে, পাড়ার মাতব্বেরর দল যে কবে কোন্ ফাঁকে এবং কেন যে তার কণালে এই "ট্রেড, মার্কটী" দাগিরা দিয়াছিলেন সে তাহা জানে না—এবং জানিবার প্রেরাস সে কোন দিনও করে নাই। সে অবাধে পাড়ার বিজ্ঞা লোকদের বিশ্বর-গৃত্তির মাঝ্রান দিরা সিগারেটের

ধোঁরা ছাড়িতে ছাভিতে চলিরা যাইত। ফলে দাঁড়াইল এই যে, পাড়ার কোন ছেলে তাহার সঙ্গে মিনিল না, সকলের বাড়ী যাওরা-আসা তাহার বন্ধ হইল—তাহাদের মা বেটা ছন্ধনকে একধারে সরাইরা রাথিরা পাড়ার লোকজন কতকটা নিশ্চিত্ত হইল। কিন্তু এ নিশ্চিস্ততার মাঝে পরিপূর্ণ স্থুথ হইল না, কারণ পল্লীগ্রামের মতন ত আর এখানে খোপা, নাপিত, ডাক্টোর বন্ধ হয় না। স্থতরাং
য়ুফ্বিরা গেঁকে চাড়া দিয়া দেই নির্ঘাতন দেখিতে না
পাইয়া মন:কুল্ল হইলেন। আবার দেই বয়াটে ছেলেটা
য়খন সিল্কের পাঞ্লাবীর হাতা উঠাইয়া, সোনার ঘড়ি বাঁধা
ক্রিঝানা বাহির করিয়া বুক ফুগাইয়া চলিত, তখন
তাঁহাদের মুখের চেহারা এমন অস্বাভাবিক রকমের
পাংশুণর্প ধারণ করিত, যাহার কারণ সতি বড় মনস্তর্বিদ্ও
বলিতে পারেন না।

তার নাম ভূলা। চেহারাটা দেখিতে আঠার কি আটাশ, অমুমান করাশক্ত। যে বাড়ীটার দেখাকে, দে বাড়ীটা তার নিজের। বাড়ীর মধ্যে বুড়ো মা আর একটা বুড়া ঝি—এই নিরেই তার সংসাব। মা সরস্বতার সঙ্গে করে যে তার নন্-কো-অপারেশন হরেছিল—কেট জ্ঞানে না। বাঁধা টাইমে, নাকে-বুথে শুঁজে, সকলের মত বেলা ন'টার ছুটাছুটা করতেও কেহ তাকে দেখে নি। কাজেই কাজকর্ম সে কিছুই করে না। অথচ কেমন করে ধার দেনা না করে এই কলকাতা সহরে ভাল থেরে-পরে ঘুমিরে দেজে-শুজে পরম নিশ্চিশ্তে সে সিগারেট ফুঁকিয়া বেড়ায়—এইটাই সকলের বিশ্বরের বিষয়। লোকে বলে বুড়ার হাতে টাকা আছে। কেউ প্রতিবাদ করে বলে, "নাহে, জান না— খ-ছোঁড়া লুকিয়ে কোকেনের বাবসা করে।" কিন্তু কেহই কোনবক্ম স্থির সিদ্ধান্ত করতে পারে না।

সেদিন কাল পুল। পাড়ার শেষে যেথানে বস্তিটার কতকগুলি নিম্প্রশীর জী-পুরুষের বাস, তারই পোড়ো জমিটার উপর পাল টাঙ্গানো হয়েছে,—চারিধার পাতা দিয়া সাজানো,—ম ঝখানে একখানা ছেঁড়া সতর্রঞ্চ পাতা। সেখানে 'বারোরারা'র কালাপুজা। ঢাক ঢোলের শঙ্গে সারা পল্লা মুখবিত। "বারোরারী" বলিতে তারা নিজেরাই সব পাড়ার ভদ্রলোকদের এর মধ্যে কোন সংশ্রব নাই,— এক পরসা চাঁদাও কেহ দেন নাই। কেবল ভ্লো মোটা চাঁদা দিয়ে তাদের এই উৎসবে যোগ দিয়েছে; আর সেই না কি দলের পাঙা। সারারাত ধরিয়া পুজা হইল। শতিনেক কালালী পেট ভরে খেরে ছহাত ভূলে ভূলোকে আশীর্কাদ করে চলে গেল। ভূলো রাত ভিনটার সময় বাড়ী এসে কড়া নাড়তেই, তাদের বুড়ো ঝি এসে দরজা খুলে দিলে। সেই সময় পালের বাড়া থেকে কে অস্পাই স্বরে

বলে উঠলো, "ছোড়াট। একেবারে ব্রয়ে গেল।" ভূলো হেদে বাড়ীর ভেতর প্রবেশ করলে।

2

সেই পাড়ার এক বুড়ী গরলানি ছিল—মঙ্গলা মাসী। হঠাৎ কলেরা হয়ে বুড়ী পেদিন সকালে মারা যায়। বুড়ীর আর কেউ নেই,—দশ বছরের নাতি কেবলা কাঁদতে কাঁদতে ভূলোর কাছে এসে বল্লে, "দাদাবাব, দিদিমা কিরকম করছে, তুমি একবার এস না।"

"वुफ़ौत कि रुन ?"

কে জানি ? সকালে ঘুম ভাঙ্গতে দেখি, ঘরময় বিম কেন্ডে, কথা বলতে পারছে না। তোমাকে আমায় ডাকতে বল্লে, তাই ত মুই ছুটে এফু।"

"চল্ দেখি।" ভূলে। যথন বৃড়ী মঙ্গলার কাছে এল, তথন বৃড়ীর আসর অবস্থা! ভড়িতকঠে মঙ্গলা বলে, "দাদাবাব্, গতিটা করিয়ে দিও। চল্লুম। ছোঁড়াটাকে জামাইটার কাছে ন-গায়ে পাঠিয়ে দিও। পায়ের ধূলা একটু দাও।" ভূলো বস্তি থেকে জন তিনেক লোক সজে ফিয়ে এল। সকলেই কাজে চলে গেছে। যারা ২০ জন আছে, তারাও কলেরার নামে অন্থথের ভান করে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। ভূলো ছেলেটাকে মার কাছে রেখে তাদের সঙ্গে বুড়া মঙ্গলার মৃতদেহ নিয়ে যথন পাড়ার মধ্যে দিয়ে "হরিবোল" দিয়ে নিয়ে গেল, তথন মুরুববীরা বলে উঠলেন "একেবারে গোল্লায় গেল!…বামুনের ছেলে হয়ে কি না ওই মাগাকে কাধে করে নিয়ে গেল,—য়েছে বেটাকে পাড়া-ছাড়া কর।"

. . . .

পথদিন ভূলোর মাও মঙ্গলার অমুসরণ করলে। পাড়ার মুক্ববাবা মাথা নেড়ে বলেন "দেখলে ত—ধর্ম আছেন কিনা! ছোঁড়াটা বড় বাড়িরেছিল। বাছাধনের এবার মাতৃদায়—দেখি, আমাদের দরজার্ম মাথা নোয়াতে হয় কি না।" এত ছঃথেও ভূলো হাসিল। তার যৌবনের গরম রক্ত লাফিয়ে উঠে এই সব নাচ নিষ্ঠুর লোক গুলোকে শিক্ষা দিতে চাইতেই, মার মৃত্যু-বিবর্ণীকৃত মুখখানার দিকে চেয়ে সে নিজেকে সামলে নিলে। তার থিয়েটার ক্লাবের ছেলেদের নিয়ে সে মাতৃ-সংকার করে ফিরে এল। বুড়ো ঝি পাঁকাটি আলিয়া

দের, ভূলো মালসা পোড়াইরা হবিবার র বিধ। কোন দিন বলে "আজ থাক্ ঝি-মা, কিধে নেই।" বুড়ো ঝি তাহার ভাবাস্তর দেখে চোথের জলে ভাসে। যে থোকা সমস্ত দিন হেসে থেলে বেড়াত, সে আজকাল গালে হাত দিয়ে দিন-রাত ভাবে! কেন এত ভাবে? থোকনের ভ টাকা আছে!

শাদ্ধ মিটে গেল। খুব সমারোহের সঙ্গেই হল—কিন্তু পাড়ার লোক কেউ গেল না। সেই সমন্ন উত্তববঙ্গে জলপ্লাবনের জন্ত সর্বাত্র চাঁদা আদান্ত্রের ধূম পড়িরাছিল।
চাবিদিকে ছেলেরা হাবমনিন্ত্রম বাজিরে নিশান উড়িয়ে ছোট বড় একসঙ্গে মিশে পাড়া কাঁপিয়ে গান গেয়ে ভিক্ষে করে বেড়ায়। এমন কি যে বারাঙ্গনাগণ সর্বাদ। বিলাস-তরজে ভাসে, ভাহারা পর্যান্ত দেশের এই ছঃসময়ে নিজেদের স্থাশ্বাচ্ছন্দ্য ভূলে গান গেয়ে ভিক্ষে করে বেড়াছে। ভূলোর প্রাণে একটা সাড়া পড়ল। সভাই ত,—এত দিন সে বুখাই দিন কাটাইয়াছে। আজ ভাহার কেহ নাই—সংসারের একমাত্র বাধনটুকু ছি ড়িয়াছে। এই ঘরবাড়ী, অর্থ, ঐশ্বর্যা,
—ইহার সার্থকতা কোথায় ৽ ভাহার নিজের প্রয়োজনে এরা

কোন দিন লাগবে না। বাধন-ছারা প্রাণটা স্রোভের মুখে তরণীর মতন কোন্ এক অজানা পথে কিসের টানে ভাসিরা চলিল,—পর দিন আর কেহ ভাছাকে দেখিতে পাইল না।

• • • •

ভূলোর বাড়ীর জিনিসপত্র গঙ্গর গাড়ী বোঝাই হয়ে যখন চলে গেল, পাড়ার লোক বিস্মিত হল। ক্রমে সকলেই ভনলে—বাড়ীটা সে বেচে গেছে। পাড়ার মাতব্বরের দলের একজন ভার সঙ্গীদের কাছে বল্লে—"দেখলে হে, বলেছিলুম না মদে-মেয়েমালুষে ছোড়াটা সর্বস্বাস্ত হবে! কিন্তু ওর আক্রেল দেখ,—সেই বাড়ীখানা আধা-কড়িতে বেচলে, তব্— আমি পাড়ার লোক, দূর সম্পর্কে মামা হই,—আমার কাছে বেচলে না। উচ্ছর যাবে, বয়াটে কোথাকার।"

'সে না Flood relief এ গেছে ?"

লোকটা হাসবার ভঙ্গীতে মুখখানা বিক্বত করে বল্পে,
"ওটা আমিই রটিয়েছি,—আসলে তা নয়। হাজার হক
সম্পর্কে ভাগনে ত বটে। কলঙ্কটা ত ঢাকতে হবে, না
হলে সে একটা বয়াটে ছেলে।"

# অতি-আধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্য \*

### শ্রীঅমলচন্দ্র হোম

বাংলা সাপ্ত'হিকে, মাসিকে, বার্ষিকে আজকাল ছোটবড় গর, উপস্থান সন্তা হইরা ছড়াছড়ি যাইতেছে। সম্পাদকদের প্রশ্ন করিলে, প্রবীণ বাঁহারা তাঁহারা ছঃখ করিরা বলেন,—"ফি করবো বল, গর না হ'লে কাগজ তো আর চলে না!" নবীন বাঁহারা, এবং নিজেদের বাঁহারা তরুণ বলিয়া কাগজে-পত্রে বিজ্ঞাপিত করিয়া থাকেন, তাঁহারা একটু ইফ্ড ইইয়া বলেন,—"কেন, গর-সাহিত্য কি আমাদের সাহিত্যের একটা বিশিষ্ট অঙ্গ নর । গরের ভিতরই কি মানব-জাবনের বিচিত্র ধারা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত ইইয়া উঠে না । গোকি, শেকভ, শরৎচক্র কি—" হঠাৎ মনে পড়িয়া যায় লেখক যশ-প্রার্থী আমি, নবীন সম্পাদককে

চটাইরা ভাল করি নাই; স্থতরাং মধ্যপথেই তাঁহার মুথ হইতে কথা কাড়িয়া লইয়া বলিতে হয়,—"হাঁা, ভোমার কথাই ঠিক, আমাবুই বুঝিতে ভুল হইয়াছিল।"

ট্রামে চলিতে চলিতে দেখি—কাঠারো কি বিশ বংসরের হই যুবক অতি উৎসাহে তর্কে মাতিয়াছে। মনের মধ্যে আপনি কৌত্হল জাগে, কান পাতিয়া শুনি,—ট্রামের ঘর্ষর ও রাস্তার বিচিত্র কোলাহলকে ছাপাইয়া উঠিয়া, মাঝে মাঝে কুট হামস্থন, জোহান্ বোয়ার, মাাঝিম গোর্কির নাম উচ্চারিত হইতেছে। বিশ্মিত পুলকে ভাবি—এই বয়সে তো আমরা থ্যাকারে, ভিকেন্স্, জর্জ্জ ইলিয়টের যুগও পার হই নাই! ইহারা সম্ভ অতীতকে অতিক্রম করিয়া আসিয়া

শীবুক প্রমণ চৌধুরী মহাশরের সভাপতিতে দিল্লী নগরে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সন্মিলনের পঞ্চ অধিবেশনে পঠিত।

বর্ত্তমানের সঙ্গে সমান-ভালে পা ফেলিয়া চলিয়াছে,—আধুনিক যুরোপীর কথা-সাহিত্যিকদের সৃষ্টিরাজ্যের মধ্যে স্বেচ্ছাবিহার করিতেছে। আবার নবীন সম্পাদকের কথা মনে পড়ে— বাংলা কথা-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ভাবিন্না হৃদরে আশা জাগে। কিন্তু যত দিন যার, মাদিক, সাপ্তাহিকের গল্প উপস্থাদ ষ্ণালি যতই মন দিয়া পড়ি, তাহার মর্ম্মকথার মধ্যে ভাল ক্রিয়া ঢুকিতে চেষ্টা করি, মন ততই নৈরাশ্রে ভারেয়াউঠে,— বাংলা কথা-সাহিত্যের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যুৎকে তথন আর পুব বেশী উজ্জ্ব বলিয়ামনে করিতে পারি না। যে কয়টি মাসিক ও সাপ্তাহিক আজকাল হাতে হাতে ঘুরিয়া বেড়ার তাহার একটি নয়, গ্'টি নয়, গল্পের পর গল্প পড়িয়া ঘাই,— মন বিরূপ হইয়া উঠে, তিক্তভায় চিত্ত বিকৃত হয়। এ কি কু'ত্রম ভাব-বিলাদ, প্রেমের অসহনীয় স্থাকামি, ভাষা ও ভাবের বিক্বত অসংযম, বাস্তবতার নামে কলাকৌশলশুর অভিনয়, আন্তরিকতাবিংীন অমুভূতির মায়া-কান্না বাংলা কথা-সাহিত্যকে পাইয়া বসিল ! ইহাই কি বাংলার নব্যুগের সাহিত্য ৭ ইহারই মধ্যে কি আমাদের ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের বিচিত্র সমস্তা ও নিগৃঢ় রসরহস্ত রূপায়িত ও প্রতিবিশ্বত হইরা উঠিতেছে 📍 তরুণ তরুণীর অসাম প্রেম-क्षा, (पर्भव लक लक इ:शोक्रत्तद कक्रण कीवन यापन, সমাজ ও রাষ্ট্রে আমাদের শত-সহত্র অধীনতার নিগড় সমস্তই তো কথা সাহিত্যের অমূগ্য ও অপূর্ব্ব উপাদান; কিন্তু যে ৰল্পনা (imagination) ও স্থাম্ভুতি-বৃষ্টি (sympathetic vision) খাকেলে, মনের যে প্রদার খাকিলে, এই উপাদানকে সাহিত্যের সামগ্রী করিয়া তুলিতে পারা যায়, তাহা কোথায় ? কথায় কথা গাঁপিয়া, কান্নার মালা ছলাইয়া, নাকি-সুরে বাশী ধরিলে তাহাতে ছি চ্কাছনে আছরে ছেলের আন্ধার প্রকাশ পাইতে পারে; কিন্তু প্রেমের নীরব-গোপন গুঞ্জনের যে মৃহ-মাধুর্যা, তাহা কি এই স্থাকামি এবং কাঁছনে ভাষা-বিলাদের বস্তু ? প্রেমের রহন্ত কত বিচিত্র, হৃদরের গোপন-পথে তাহার যাওয়া-আসা; হাদয় দিয়া তাহাকে জানিতে ও ব্ঝিতে হয়; কিন্তু সে জ্ঞ্জ যে গুদ্ধ-সবল চিত্তের প্রব্যেজন, যে শিক্ষা ও সাধনার আবশ্রক, তাহা কোথায় ? যে কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক প্রেম-বিলাস বাংলার অতি-আধুনিক কথা-সাহিত্যকে আশ্রন্ন করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছে, তাহার চাপে নৃতন সৃষ্টি বন্ধ হইন্না গিন্নাছে। ফলে ছোটবড় यञ शझ नव अमन अकरन्दा हहेग्रा छेठिमाहि त्व, अकि अकि করিয়া প্রত্যেকটি গল্প তলাইয়া পড়িবার কোন প্রয়োজন হয় না, গ্রীক-পুবাণের "Procrustian Bed"এর মতন পব গল্লগুলিকেই এক মাপ কাঠিতে ফেলিয়া পরিমাপ করা চলে। খুব কম গল্লই মনের মধ্যে এমন ছাপ রাধিয়া যায় বে, ছ'মাস পরে তাহার 'প্লট' চেষ্টা করিয়াও স্মরণে আনা যাইতে পারে ! মাঝে মাঝে হ'একটি এমন গর চোথে পড়ে, যাহার মধ্যে হয় তো লেখকের ভাষার 'কেরামতি' কিংবা প্লটের নৃতনত্ব কতকটা আবিষ্ণার করিতে পারা যায়; কিন্তু তাহাতে কথা-সাহিত্যের যে আর্ট তাহাকে ধরাও যার না; শক্তি ও সংযম, কল্পনা ও সত্য-মহুভূতির অভাবে তাহাও অপাঠ্য হইয়া উঠে। মানবচিত্ত ও চরিত্রের যে অভিজ্ঞতা থাকিলে, কল্পনার যে প্রদার, অমুভূতির যে গভীরতা থাকিলে, আমাদের বাঙালী-জীবনের প্রতি দিনের অতি তুচ্ছ ঘটনাও দাহিত্যের সভাবস্ত হইয়া উঠে, স্বদূর আফ্গানিস্থানের "কাবুলাওয়ালা"ও নিতাস্ত আপনার জন হইয়া দেখা দেয়,— সেই অভিজ্ঞতা, কল্পনা ও অনুভূ'তর কোন পরিচয় নবীন লেথকদের একটি গল্পেও বুঝি ধরা-ছোঁয়া যায় না। আধুনিক বাংলা গল্পের নায়ক যে হইবে, "অচঞ্চল অগ্নিশিখার" মত হইবে তাহার "দেহয়ষ্টি," "আটিটের মতন" হইবে তাহার "লতানো আঙ্গুল," সময়ে অসময়ে ঘরে বাহিরে প্রেমে পড়িতে পারাই হইবে তাহার একমাত্র যোগ্যতা; আর নাম্বিকার হইবে "বাঁশীর মত নাক, লাল টুক্টুকে গাল, পাত্লা ঠোট, কোমর ছোঁয়া কোকিল-কালো চুল," পরনে তাহার থাকিবে "হেলিয়োটোপু রংয়ের সাড়া," "ফিকে নীল রংশ্বের ব্লাউদ," আর বাজিবে তাহার "চুড়ির রিনিঝিনি" ও "পিয়ানোর টুংটাং !" নিছক কাব্যবিলাদপূর্ণ ভগু কথায় গাঁথা কতকগুলি কাহিনী এবং রসরহস্থবিহীন কতকগুলি সত্যবটনার বিবরণই যেন অতি-আধুনিক বাংলা গল্ল-সাহিত্যের প্রধান উপাদান। এই সব গল্পের প্রত্যেকটি নাম্বক, প্রত্যেকটি নাম্বিকা যেন একই ছাঁচে ঢালা; ভাহারা সকলেই একই ভাবে চলে, বলেও অঞ্জলে গলে, ভাষু নামগুলি ভফাৎ বলিয়াই কোনোরকমে ভাহাদের পরিচয় লাভ সম্ভব হয়। তাহা ছাড়া, চিন্তের ছর্মলতা ও ভাবের অসংযম তো প্রত্যেকটি লেথকের মধ্যে সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; এবং এই সংক্রমণ, যাঁহারা ধ্বর রাধেন ভাঁহারা

জানেন, ক্রমশঃ বাংলার তথাকথিত "তরুণ" দলের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতেছে। ফলে যে বাঙালী শৈশবে লিভারে, যৌবনে ডিদপেপ্দিয়ার ও বার্দ্ধক্যে ডারাখেটাকে ভুগিরা ভুগিয়া মরিত, দেই বাংলার আধুনিক তরুণ দলের "দোহল দে ও "শিহরণ সেন" "বাথা-বাথা" বলিয়া হা-ছতাশে দেহমনের কুধাকে ক্ষরেরোগে দাঁড় করাইডেছে; অথবা বিষৌষধ পান করিয়া অজানা প্রিয়ার উদ্দেশে আত্মন্ততি দিতেছে। ফল হইয়াছে এই যে, ব্যর্থপ্রেমের ব্যর্থতর কাহিনী সমস্ত কথা-শাহিত্যকে জঞ্জালে ভরিয়া তুলিয়াছে; আর বাঁহারা এই দকল কাহিনীর অষ্টা, তাঁহারা মনে ভাবিতেছেন 'ট্যাজেডির সৃষ্টি করিতেছি'! কিন্তু কি হাস্তকর ভাবেই না এই স্ক্টির প্রশ্নাস সর্বত ব্যর্থ ইইতেছে ! ট্রাজেডির স্বষ্টি করিয়া মাত্র্যের মনে হঃথের অহুভূতি জাগাইতে বড় নৈপুণোর, বড় গিপিকৌশলের দরকার। **ट्रिम** वार्थ श्रेट करे किया विष्ठा एक तार विषया मार्थ कार्य চোখে অঞ্জ বক্সা বহিগা গেলেই ট্যাজেডির স্টি হয় না; ট্রাজেডির সৃষ্টি করিতে হইলে দেশ কাল ও পাত্রের একটা ওল্প ও স্থান্ধতি রক্ষার দরকার। সর্ব্বোপরি পাঠকের মনের প্রত্যেকটি গোপন কোণের সহিত লেখকের মনের সংযোগ না থাবিলে, কি ভাবে কথাটি বলিলে, কি ভাবে ঘটনার সমাবেশ করিলে পাঠকের ছালয়ভন্তী বাজিবে, নে সম্বাদ্ধ স্থাৰ ও সম্যক জ্ঞান না থাকিলে, খুব ওপ্তাদ শিল্লীর হাতেও 'ট্যাভেডি' জমিতে পারে না। আর এ কথা আমাদের কথা-সাহিত্যের লেখকদিগকে কে বলিয়া দিবে (य. इ: त्थत मर्था ७ मःयम हाहे, शास्त्रीया हाहे ; वाशा स्थारन গভার হয়, যক করুণ হয়, এবং তাহাতে যতটা শাস্ত 🗐 কুটিয়া উঠে, বিষাদের সত্য প্রতিমৃত্তি, আর্টের সৌন্দর্য্য সেইথানেই তত আত্মপ্রকাশ করে, ব্যধার পূজা সেইখানেই দার্থক হয়। প্রেম সাহিত্যের সভ্য ও সনাতন বস্তা। এই প্রেমকে

প্রেম সাহিত্যের সত্য ও সনাতন বস্তা। এই প্রেমকে কেন্দ্র করিয়া পৃথিবীর যাবতীয় সাহিত্য দলে ও সৌন্দর্য্য লাভ ও অভিষিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সেই প্রেম যদি আজ বাংলার নব-কথা-সাহিত্যের মূলে রস যোগায়, তবে তাহাতে ছঃখ করিবার কিছু নাই; বরং তাহার শক্তিমান বিকাশে উৎফুল হইবারই যথেষ্ট কারণ আছে। সেই প্রেম যদি তক্ষণ চিত্তকে দোলাইয়া, নাচাইয়া সাহিত্যে সৌন্দর্য্য ও অভিজ্ঞতার রসে ও রহস্তে প্রতিবিধিত হয়, তবে তো সেই

প্রেম, সম্মানে ও মর্য্যাদার অভিষিক্ত ১ইয়া, তারুণাকে অন্নযুক্ত করে। কিন্তু বাংলার নব-কথা-সাহিত্যে তাহার পরিচয় কোথায় ৫ নর-নারীর প্রেমের একটা রক্তমাংসের দিক আছে এ কথা জানি, এবং সে দিকটা যে অবহেলার জিনিষ নয় সে কথাও মানি। কিন্তু যে প্রেম-কাহিনীর মধ্যে ঐ রক্তমাংদের সম্বন্ধের কথাই একান্ত হইয়া দেখা দেয়, হাদয়াবেগের স্ক্র অনুভূতি ভাব ও ভাষার বিলাসে আত্ম-হত্যা করে, সাহিত্য-রচনা দেখানে আর্টের রাজ্য হইতে নির্বাসিত। যাহা সুল, যাহা অপ্রন্দর, যাহা লোভে ও মোহে অগুচি, জীবনে তাহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু আর্টে তাহা সত্য কিছুতেই হইতে পারে না ; কারণ আট ভাধু জীবনে বিধুত হইয়া নাই, আটের রাজ্য বিভাত হইয়া রহিয়াছে জীবনকে অতিক্রম করিয়া। মাফুষের জীবন যাহাকে ধরিতে পারে না, ছুইতে পারে না, রক্তমাংসের সমস্ত আকৃতি দিয়া যাহার পাদসামায়ও পোছিতে পারে না, আটি.প্র চিত্ত বল্লনা দিয়া, অমুভূতি দিয়া সেই মুদ্রের রাজ্যেই বিহার করে; এবং শুধু বিহার করে না, তাহাবই মধ্যে আপন স্ষ্টিব সার্থকতাও খুঁজিয়া পায়। সেই সার্থকতার রাজ্যের সন্ধান, সেই কল্লগাকের অমুভূতির র্দাঝাদ্নের আভাদ যে লেখক তাঁহার প্রেম-কাহিনীর মধ্যে দিতে পরেন, তাঁহাকেই বলিব প্রকৃত আটিট। প্রেমের গল্প যদি শুরু আমাদের চারিপাশের নর-নারীর প্রেমকাহিনার প্রতিবিদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহাকে কাহিনা মাত্র বলিতে পাবি, কিন্তু সাহিত্য বলিতে পারি না, অ.ট বলিতে পারি না। অথচ আজিকার দিনের বাংলা কথা স্থিত্যে হইয়াছে তাহাই। প্রেমের গলমাত্রই হইয়াছে একশ্রেণীর ওকণ-তরুণীর প্রেম-বিলাদের অথবা অতৃপ্ত দৈহিক বুভুকার প্রতিবিশ্বমাত্র; তাহার মধ্যে না আছে কোন কল্পনা, না আছে কোন সত্য স্তৃতি, না আছে স্থৃত্ব ও শক্তিমান প্রকাশ। প্রেম কি শুধু মানুষকে বিলাসের বধ্যকৃমিতে ডাকিয়া আনিয়া লালদার যুপকাঠে তালকে বলি দিবার জন্তুই আধুনিক বাংলার কথা-সাহিত্যের সিংহাসনে আসিয়া আসন লইয়াছে ? একেই তো চর্বল, শক্তিহান বাংলা,—ভাহাকে আরো হর্বল, আরো শক্তিহীন ক্রিয়া তুলিবার জম্মই কি বাংলার 'তরুণ' লেথকেরা ভ্রবাত্তার বাহির হইয়াছেন ? ওনি—তাঁহারা জীবনকে

#### ভারতবর্ষ

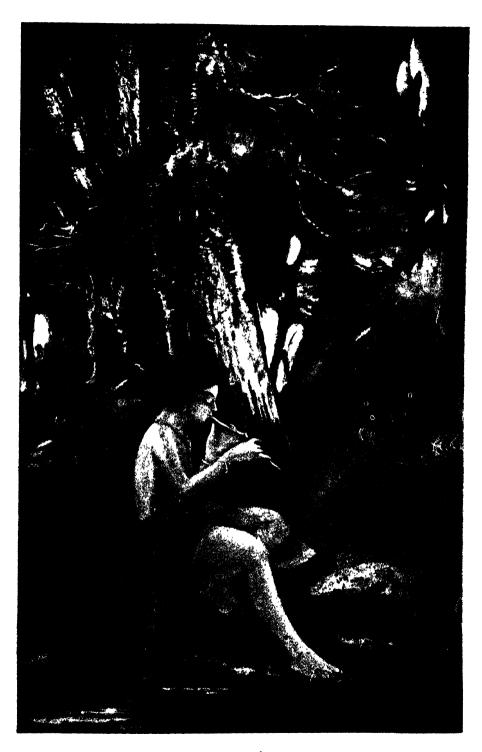

ভোরের বাঁণী

ভালবাদেন, মাফুবের সঙ্গে মাফুষের সম্বন্ধকে "সবার উপরে সত্য" বলিয়া আনেন , কিন্তু সব ভালবাসা, সব জানা যে বার্থ হইরা যার, অপমানে কুদ্ধ হয়—যদি প্রেম সেই সম্বদ্ধকে স্বাস্থ্যবান করিয়া না তোলে, চিন্তকে সঞ্জীবিত ও স্বস্থ না করে। গল্প লিখিতে বসিয়া লেখক নীতিশতক আওড়াইবেন, আটিট্ট শুকদেব গোস্বামীর আসন লইবেন, এমন কথা আমি বলিতেছি না: সাহিত্যের দিক হইতে, আর্টের দিক হইতেই বলিতেছি—অস্বাস্থ্য বা হর্মলতা কথনও প্রেমের উপাদান হইতে পারে না; সর্বোপরি কথনও শিলে বা माहिट्या श्वान गांच कतिए भारत ना ! श्वाम वार्थ इहेरन তব্রুণ চিত্তকে ব্যথায় পীড়িত করে, এ কথা সত্য; সে ব্যথার উপরে সহজে জয়ী হওয়া যার না, সে কথাও সত্য; কিন্তু এই স্তুত্র:সহ ব্যথা যদি দেহমনকে অস্তুত্ত করিয়া তলে. বিষ্বাচ্পে সমস্ত অন্তরকে ভরিয়া দের, এবং চিত্তের ভূচিতা ও সংযমকে ভ্রষ্ট করে, তবে দে প্রেমের মর্য্যাদা রহিল কোথার 📍 আর নীতির কথাই যদি বলি, তাহাতেই বা ভর পাইবার কি আছে ৷ মাফুষের সজে মাফুষের সম্বন্ধ বেখানে যত নিবিড় ষত জাটল, যত বেদনাপরিপ্লত, সেইখানে তো কোন না কোন নীতি নিহিত থাকিবেই। কবি যিনি, লেখক যিনি, শিল্পী যিনি, তিনি সে সম্বন্ধকে সমস্ত জটিণতা ও মলিনতা इटेर्ड मुक्ति निया जाहारक मक्ता ७ स्नारत खब्रवृक्त कतिरवन। ७५ मोन्सर्ग-मखांग वा त्थाम-विनामत मरशहे তক্লণ-চিত্ত যদি ভূবিয়া মজিয়া থাকে, তবে প্রেম তাহার সার্থকতা খুঁজিরা পাইবে কেমন করিরা? প্রেম যদি তপস্তার অনলে পুড়িরা শুদ্ধ সংযত নৈত্যি, তবে যে বরাবর ী তাহাকে হম্মন্তের রাজ্যতা হইতে লাঞ্চিত ও অপমানিত হটয়া ফিরিয়া আসিতে হটবে। সতেরো-বৎসর বয়সেই যে অজাতশ্মশ্র তরুণের—"একটুথানি শাড়ীর আঁচল দেখলেই बुटकत त्रक हक्षण हरत्र छेर्छ, এक हे हु इिन तिनिविनि শোনবার জন্মে মনটা তৃষিত হ'বে থাকে, এবং কাঁচাবয়সের মেরে দেখলেই ছুটে গিরে ঘরের মধ্যে টেনে নিরে আসতে ইচ্ছে হর," তাহার দেহমনের স্বাস্থ্য যে অটুট আছে, এ কথা কি করিয়া বলিব 

সভেরো বৎসরের ছেলে যেখানে পনেরো বৎসরের মেয়ের বয়সকে লোভনীয় বলিয়া কামনা করিতেছে, দেখানে প্রেমের বিকার হয় নাই এ কথা কে শীকার করিবে ? অথচ এই বিক্লত, বিষয়ষ্ট, অখাস্থাকর

প্রেমকে আশ্রের করিরাই তো অতি-আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের ভাঞার পরিপৃষ্ট হইতেছে ! যে তারুণা ভং সিত
হইলে এখনও শৈশবের মাতৃত্য উল্পারণ করে, সে তারুণাের
উপর এই বিকৃত প্রেমের প্রভাব কি করিয়া বিজ্ত হইল,
তাহা সহাই ভাবিবার বিষয়। এক একবার মনে হর,
অভিভাবকের শাসন-কশার অভাবে বাংলার এই অকালপক
তারুণা কি বলাবিহীন তুরকের মত পথ হারাইয়া পিছিল
পঙ্গে পদখলিত হইয়া মরিবে ? এই হর্মল, অস্বাভাবিক
ও বিকৃত মনস্তত্বের নিদান আবিদ্ধার করিতে সমর্থ বাধ
হয় একমাত্র ডাক্টার গিরীক্রশেখর বস্থ।

নারী-রূপের একটা মোহ আছে সভ্য, কিন্তু ভাহা কি नर्समारे नानमात्र शक्ति ? छारा कि कथत्ना मोन्मर्या নিথ্ন নয় ৷ ভদ্রসমাজে অবাধগতি মাসিকের পাতা খুলিয়া যথন পড়ি,—"উত্তেজনার ফলে সে একটু একটু কাঁপুছিল, ওর বুক তীব্র নিঃখাসের সঙ্গে সঙ্গে গুলছিল-এক একবার ফুলে' ফুলে' উঠে' ব্লাউদের নির্দিষ্ট বন্ধনের সীমা প্রায় অতিক্রম ক'রে যাচ্ছিল—মনে হচ্ছিল পাত্র বেয়ে স্থরা উছলে পড়তে চাচ্ছে".—তথন কি মনে হর না যে প্রেমের শাস্ত্রশী, শ্লিগ্ধ অমুভূতি কর্দ্ধমের পদ্মিলতার মধ্যে বিসর্জিত হইয়া, চিত্তের সমস্ত শুচিতা ও সংযম অপ্তৰ্হিত হইয়া, শুধু নৈহিক ভোগের তৃষ্ণা ও রক্তমাংসের বুভুক্ষাই একাস্ত হইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা খুঁজিয়া মরিতেছে; এবং তাহারই মধ্যে আত্ম-পরিভৃপ্তি কল্পনা ও কামনা করিতেছে 📍 নর-নারীর বে সহজ্ঞ, স্বাভাবিক ও স্থগভীর প্রেম, তাহার মধ্যে জীবনের যে গভীরতর অর্থ, ব্যাপকতর সৌন্দর্য্য নিহিত রহিয়াছে. তাহাকে উদ্বাটিত করিবার প্রবাস—যে প্রবাস ও যাহার সার্থকতা সত্য সাহিত্যের অভিব্যক্তি—তাহা তো কাহারe রচনার মধ্যে দেখিতে পাইতেছি না। প্রকৃতির নির্দ্ধেশ যাহা তাহা তো মামুষ পালন করিবেই,—সম্ভোগের তৃষ্ণা, দেহের কুধা সে তো মিটাইবেই ; কিন্তু ঐথানেই তাহার শেষ নম, শেষ হইতে পারে না; শুধু ঐ কথা লইয়াই যিনি সাহিত্যে আসর জমাইতে বসেন, তিনি ভুধু জঞ্চালকে বাড়াইয়া তোলেন, আর্টের ত্রিস`মানায় উাহার স্থান নাই। এই তৃষ্ণা, এই বৃভূক্ষাকে অতিক্রম করিয়া, প্রাকৃতির निर्फिट्यत छेशत कवी रहेवा, मायूरवत हिन्छ मर्कालाहे अकाना অপূর্ব্ব মহীরান্ মানবত্বের দিকে উন্মুখ হইরা থাকে। এই দরশন-পরশন জগতের বাহিরে, দেই অজানার উদ্দেশে যাত্রার যে ইদিত ও আভাস ভাহাই যেখানে প্রতিদিনকার জীবন্যাত্রার, আচার-ব্যবহারের, চলাফেরার, কথাবার্ত্তার মধ্যে পরিক্ষুট হইরা উঠে, দেইথানেই বৃঝি আর্ট ও সাহিত্য আপন সত্য কার সন্ধা খুঁ জিয়া পাইরাছে। "মামুষের মানে চাই" বুঝিলাম; বুঝিলাম মামুষকে ভাহার সমস্ত বিশ্লেষণ করিয়া ভন্ন ভন্ন করিয়া জানিতে হইবে; কিন্তু মামুষ ভুগু প্রকৃতির নির্দেশকেই মানিয়া চলিবে, ভাহার উপর জয়ী হইবে না, ভুগু রক্তমাংসের ক্ষ্যাকেই পরিতৃপ্ত করিবে, ভাহাকে অভিক্রম করিবে না, দৌলর্য্য সম্ভোগেই মজিয়া থাকিবে, সৌলর্য্য স্থি করিবে না, ইহাই কি হইল "মামুষের মানে" ? সমস্ত গুংথ-বেদনা, সমস্ত ক্ষ্যা-ভৃষ্ণা, সমস্ত পাপ-পিছলভার মধ্যে থাকিয়াও মামুষ যে আপনার চেতনাকে কল্যাণ্ডর, উন্নত্তর আদর্শে জাগরিত রাথে, ভাহার কি কোন অর্থ নাই, কোন মুল্য নাই ?

তর্ক উঠিবে—"আমরা কথা-দাহিত্যে বাস্তবতার সৃষ্টি করিতেছি-এবং তাই বলিয়াই নর-নারীর প্রেমের এই নিতান্ত সুল দিকটাই আমাদের চোথে পড়িয়াছে।" শুনিরাই বুঝিতে পারি, বাংলা সাহিত্যে যুরোপীয় Realism ও realistic interpretation of life-এর ধুয়া আসিয়া পৌছিয়াছে। "হে কল্লনে, রঙ্গময়ী, আর চুলায়ো না সমীরে সমীরে, ভুলারো না মোহিনী মারার"—ভাল কথা। কিন্তু এই বাস্তবতা বলিতে "তঙ্গণ" সাহিত্যিকেরা কি বুঝিয়াছেন 🕈 বাস্তবতা বলিতে কি তাঁহারা বুঝিয়াছেন, আমাদের দৃষ্টির কিংবা অনুভূতির গোচরে যাহা কিছু ঘটিতেছে, তাহারই ছবছ নিখুত চিত্ৰাঙ্কৰ ? এবং তাহাই কি হইবে আৰ্ট ? আমরা দশজনে প্রতি দিন ঘরে-বাহিরে যাহা ইন্দির দারা প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহার সঠিক বিবরণই যদি সাহিত্য হইত, তবে তে। আমাদের প্রায় সকলেরই সাহিত্যিক বলিয়া মাক্স না হউক অন্ততঃ গণ্য হইবার পক্ষে কোন বাধাই থাকিত না ! কিন্তু স্থাথের বিষয় সাহিত্যে যাহাকে বাস্তবতা (Realism) বলাহয়, তাহার অর্থ ইহা নয়। বাস্তব-শাহিত্য বলিব তাহাকেই, যাহা আমাদের জীবনের পারি-পার্বিক আবেষ্টনের, প্রতি দিনের ঘটনার ছায়াচিত্রকে প্রতি-বিশ্বিত মাত্র করে না; সেই ঘটনার অস্তরালে, সেই ছায়!-চিত্তের পশ্চাতে মানব-জীবনের স্থথ-ছঃথের বিচিত্ত ইতিহাসের

মর্শ্বকথা, বিপুল সমস্থার অভিব্যক্তি,—ব্যক্তি, সমান্ধ ও রাষ্ট্রের সঙ্গেল তাহার যোগস্ত্রের সন্ধান,—এ সমস্তকে করনা, সত্যঅমুকৃতি ও অভিজ্ঞতা দিয়া ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করে।
য়ুরোপীয় বাস্তব-সাহিত্যের ঘাহারা প্রধান পুরোহিত, তাঁহারা
প্রায়্ব প্রত্যেকেই মানব-জীবনের বা সমান্ধের একটা বিশিষ্ট
সমস্থা ও তাহার সমাধানকে উপলব্ধি করিবার ভেষাতেই
তাঁহাদের চিন্তাশক্তি ও অভিজ্ঞতা, করনা ও অমুভূতিকে
নিয়োঞ্জিত করিয়াছেন। বাংলার কথা-সাহিত্যে যে বাস্তবতার ধুয়া উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে এই প্রয়াস কোপায় প্
আমরা বাস্তবতা বলিতে বুঝিয়াছি, মামুবের আপাত-বুদ্ধি
ও দৃষ্টিকে যাহা অভিভূত করে, চিন্তকে সহজে নাড়া দেয়,
তাহার স্থুল ও চিন্তাকর্ষক বিবরণ বা বড়জোর একটা
সমস্থার ইশ্বিত।

তবে বাস্তব-সাহিত্যের ভিত্তি কি? মামুষের ব্যক্তি, ধর্ম, সমাজ বা রাষ্ট্রজীবনে যথন কোন একটা বিশেষ সমস্তা একান্ত হটয়া দেখা দেয়, তখন সেই সমস্তাকেই কেন্দ্র করিয়া কোন বিশেষ যুগের একটা বাস্তব-সাহিত্য গড়িয়া উঠে। এ কথা বোধ হয় বলা চলে যে, উনবিংশশতানীর শেষার্দ্ধে সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎ যে সমুদায় কঠিন সমস্তার সন্মুখীন হইয়াছিল, তাহাকেই অবলম্ব করিয়া যুরোপের বাস্তব-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। এই দিক দিয়া হয় তো যুরোপীর সাহিত্যের সহিত বাংলার নব-"রিয়ালিষ্টিক" সাহিত্যের কতকটা মিল আছে; কারণ, নানা দিক দিয়াই বাঙাণী জীবনে এবং সমাজে কতকগুলি সমস্তা আজকাল বেশ জটিল হইয়া দেখা দিয়াছে; এবং তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া যদি আমাদের এই বাস্তব-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়া থাকে, তবে তাহা সময়োপযোগীই হইন্নাছে বলিতে হইবে। কিন্ত এই সমস্তাপ্তলি লইয়া সাহিত্য-স্ষ্টির পূর্ব্বে ভাবিয়া দেখা দরকার, তাহার বিস্তার ও গভীরতা কতথানি, তাহার বর্ষমান ও ভবিষ্যুৎ, ইঙ্গিতে ও আভাসে কতটুকু ব্যক্ত হইতেছে; জানা প্রয়োজন—তাহার প্রচন্তর ইতিহাসের নিগৃঢ় মর্ম্ম-কপার "রিয়ালিষ্টক্" সাহিত্য স্থষ্ট করা ভাব ও ভাষা। ছেলেখেলা নয়; ভাহার মধ্যে একটা বিপুল দায়িত লেথকের আছে। তাহা ছাড়া, সন্ম অমুভূতি ও স্থনিপুণ विश्लिष्ठ-मेकि, स्वर्णेंड चिख्यका, मत्नत्र डेमात्र ध्रमात्र, এবং গভীর অন্তর্গুষ্টি না থাকিলে বাস্তব-সাহিত্য স্থষ্টি করা সম্ভব নয়। কিন্তু নবীন লেথকদের কয়জন এই শক্তি
লইরা এ কেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন ? সেই শিক্ষা ও
লাধনা তাঁহারা কোধার অর্জ্জন করিয়াছেন ? আমাদের
এই নব কথা-সাহিত্যের "রিয়ালিজন্" আমরা য়ুরোপ
হইতে আমদানী করিয়াছি,—সেথানকার সাহিত্য হইতে
এই পরগাছাটি রস ও জাবনীশক্তি আহরণ করিতেছে।
তাহার শক্তি তাই ক্ষীণ, তাহার গতি তাই আড়ষ্ট,
এবং অক্সন্থতার তাই তাহার স্বাভাবিক বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত।
ক্ষংসহ সাধনার, ছংথের নিদারণ দহনে য়ুরোপের
শিল্পারা যে বাস্তবতার অস্তরে প্রবেশ লাভ করিলেন, আমরা
তাহাকে লাভ করিতে চাহিলাম শুধু তাঁহাদের অক্সরণ
করিয়া, শুধু পরের মুথে ঝাল থাইয়া। ফল যাহা হইয়াছে,
তাহাতে আর কিছু হইলেও, বাংলা সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি
হয় নাই।

বাস্তবতার এই চেউ আমাদের সমাজ-জীবনের করেকটি সমস্তাকে আশ্রন্ন করিয়া অতি-আধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্যে আসিয়া প্রবেশ লাভ করিয়াছে। আমাদের সমাজ-জীবনের যে অংশ একই সঙ্গে করুণ ও কদর্যা, অত্যাচারে পিষ্ট ও কর্জারিত, দেহ ও মনের অস্বাস্থ্যে মৃতপ্রায়, তাহা যদি আজ বাংগার তরুণ লেথকদের চিত্তে সমবেদনা ও সহাযু-ভৃতির স্থর জাগাইয়া থাকে, তাঁহারা যদি আমাদের দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিয়া সমাজ-জীবনের সমস্তাগুলিকে বিচিত্রিত করিবার প্রয়াস পাইয়া পাকেন, তবে তাঁহার! নিশ্চয়ই ধক্সবাদের পাত্র। কিন্তু এই সব সমস্তাকে বৃদ্ধি দিয়া বুঝিতে চেষ্টা যদিও বা তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ করিয়াছেন, হৃদয় দিয়া, অমুভূতি দিয়া এই সমস্তাকে নিজেদের অস্তরে অস্তবে গ্রহণ করিবার চেষ্টা তাঁহাদের মধ্যে কেহই করেন নাই বলিলেও বোধ হয় অত্যক্তি হইবে না। তাহার ফলে এক ধরণের বান্তব গল্প তথু বাহিরের জিনিষ—কুলী ধাওড়া, কামিন্দের বন্তী, ছেঁড়া চট্, ছৰ্গন্ধময় নৰ্দমা, পৰিল পথ, অস্বাস্থ্য, কলহ— লইয়াই আরক্ত ও শেষ হইল ৷ ইহাদের অক্তরালে মানব-মনের ও প্রাণের যে শাখতলীলা সকল দৈত ও কুঞ্জীতার উপরে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে, তাহার কোন সন্ধানই দিতে পারিল না,—তাহাদের মধ্যে হ' একটি ছাড়া কোনটিতেই অন্তর্গৃষ্টির আভাস পাইলাম না। এ কণা

সত্য নয় যে. এই সমুদায় গলে চিত্রিত নর্ব-নারীদের জীবনের পরিচয় জানিতে হইলে ইহাদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন कतिएक इटेल. टेटाप्तत स्थकः (थत प्रांभीनात हेहारमत्रहे मर्सा कीवनगाल्यनत अकास श्राद्धाक्रन, यमिस বর্ত্তমান কালে এ শ্রেণীর সাহিত্য-স্ষ্টের যিনি অগ্রদৃত, সেই মনীষি গোর্কি প্রমজীবীদের মধ্যে, কয়লার থাদে, জঘক্ত বস্তীতে জীবনের বছ বংসর কাটাইয়াছিলেন। এই হু:থের দহনে যে নিদারুণ অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়, সাহিত্য-স্ষ্টিতে তাহার মূল্য নিশ্চয়ই আছে; কিন্তু শুধু এই অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট নহে.---যাদ তাহার সঙ্গে সমস্ত সমস্তাটিকে অস্তবের মধ্যে বৃদ্ধি দিয়া, হৃদ্য় দিয়া গ্রহণ করিবার ও যথোচিত ভাবে ও ভাষার তাহাকে প্রকাশ করিবার শক্তি না থাকে। এ কথা ভুলিলে কোন মতেই চলিবে না যে. কেবলমাত্র বস্তুর অভিজ্ঞতাই আর্টের মর্যাদা পাইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ বাংলাব পল্লাজাবনের স্থথছ:থের অংশীদার হইয়া সে সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিন্ধতা নিশ্চয়ই সঞ্চয় করেন নাই; কিন্তু তিনি তাঁগার গয়ে যে ভাবে তাহাকে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহাতে বাস্তবতার অভাব আছে এমন অভিযোগ এক বস্তুতন্ত্রবাদী ছাড়া আর কেহ করিতে সাহদ পাইয়াছেন কি ? কোনো নির্জন পল্লী-প্রান্তের পোষ্টাফিদের পোষ্টমাষ্টারী রবাক্তনাথ যে কথনো করেন নাই এ কথা হলফ্ করিষাই বলিতে পারি; কিন্তু যে "পোষ্টমাষ্টার" এবং তাহার পার্শ্বচারিণী রতন তাঁহার হাতেই দ্ধপায়িত হইয়া উঠিল, বাংলা সাহিত্যে, কোন দেশের কোন সাহিত্যে তাহার জুড়ি মিলিবে কি ? সেই জন্মই বলিতেছি, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই বাস্তব-দাহিত্যের একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু নয়; অধিক প্রয়োজনীয় হইতেছে— পূর্ব্বেই বলিয়াছি— সৃদ্ধ অমুভূতি ও সুগভার অস্তদুষ্টি।

কিন্তু সে কথা ছাড়িয়া এথন দেখা যাক্—আমাদের এই "রিয়ালিষ্টিক্" সাহিত্যের বাস্তবভিত্তি কতটুকু? শুধুই কি যুরোপীয় বাস্তব-সাহিত্যের অন্থকরণ করিয়া আমরা আমাদের কথা-সাহিত্যে নানা কাল্লনিক সমস্তার সৃষ্টি করিতেছি, না আমাদের সমাজ-জীবনে দ্যে সম্দায় সমস্তা সত্যই জীবস্ত হইয়া দেখা দিয়াছে? আমাদের দেশের অর্থনৈতিক সমস্তার সঙ্গে পশ্চিমের অর্থনৈতিক ও শ্রমজীবি-সমস্তার একটা বাহিরের মিল হয় তো আবিদার ভারতবর্ষ

করা যাইতে পার্টের, কিন্তু যুরোপে যে ভাবে এই সমন্থ।
দেখা দিয়াছে, এবং ক্রমে পরিণতি লাভ করিয়া যুরোপীয়
কথা-সাহিত্যকে স্তরে স্তরে রূপান্তরিত করিয়াছে, বাংলাদেশে সে সমন্তাগুলির প্রায় কোনটিরই কোনো বাস্তবভিত্তি
আছে বলিয়া মনে হয় না। সমন্তার মূল কারণ হয় তো
ছই দেশেই এক, কিন্তু যুরোপে তাহা যে ভাবে ও যে
ধারায় প্রকাশ পাইয়াছে, আমাদের দেশে তাহা পায় নাই;
অথচ য়ুরোপের ধারাই আমাদের দেশের ধারা ভাবিয়া
আমরা সাহিত্যে তাহাকে রূপায়িত করিয়া তুলিতে প্রয়াস
পাইতেছি!

কথাটা একটু খুলিয়া বলিলেই বুঝা যাইবে; এবং ভাহার সঙ্গে বাস্তব-সাহিত্যের আর একটা যে দিক আমাদের অতি-আধুনিক কথা সাহিত্যে অত্যন্ত কুন্দ্রী হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে, নর-নারার দেই যৌনসম্বন্ধের কথাও আসিয়া পডিবে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক য়ুরোপে Industrialism-এর যুগ। এই Industrialism-এর পশ্চাতে দেখানে নানা বিচিত্র সমস্থার স্থ্রপাত ও সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমাধান-চেষ্টা দেখা দেয়। সাহিত্যের মধ্যেও সে চেষ্টা বাদ যার নাই। Industrialism-এর বুদ্ধির ফলে সমাজে যে ধনা ও নির্ধনের ভেদ-বৈষ্কম্য উগ্র হইয়া উঠিল, সমাজ-অঙ্গে অভাবে ক্লিষ্ট, ছ:থে ভারাক্রাস্ত, অত্যাচারে জর্জারত, ইন্দ্রিরবিকারে কলুষিত যে এক मुञ्न खरतत एष्टि इहेन, त्महे खरतत नत-नातीत कीवत्नत মধ্যে সমস্ত অস্তর দিয়া প্রবেশ করিয়া, সাহিত্যে সেই জীবনকে বেদনায় ও বিদ্রোহে চিত্রিত করিলেন এক দল শক্তিমান লেখক। এই দলের অগ্রণীগণই ফ্রান্সে ও রাশিয়ার "রিয়ালিষ্টিক" সাহিত্যের রচয়িতা। Industrialism-এর ব্যাপক বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে আরো নৃতন নুতন সমস্তা আদিয়া জুটিল। Economic independence of women হইল তাহার প্রধান একটি। সংগ্রহের ক্ষেত্রে নারী যখন স্ব-তন্ত্র ও স্বয়ণ-প্রতিষ্ঠ হইল, গ্রাসাচ্চাদনের জন্তু আর তথন সে উদ্বাহবন্ধনে আবন্ধ ইইবার প্রায়েজন বোধ করিল না। কিন্তু প্রকৃতির নির্দেশ বেথানে অবিচল, সেই রক্তমাংসের তাড়নায় তাহাকে পুরুষের ছরারে অতিথি হইতেই হইল, আর দে কুধা ্ষিটাইতে গিয়া স্ষ্টি হইল সমাজনিন্দিত যৌন-সম্বন্ধ। পরে

সেই যৌন-সম্বন্ধই একটা স্বতন্ত্র সমস্তার দাঁড়াইল। এই সমস্তা অত্যুগ্র হইরা দেখা দিরাছে গত মহাবুদ্ধের পর— যথন সমগ্র মুরোপে পুরুষের সংখ্যা ভরাবহরূপে কমিরা গিরা উদ্ভ স্ত্রীলোকের বা Surplus women-এর সংখ্যাই অত্যন্ত বেশী হইরা পড়িরাছে। এই কারণেই বর্ত্তমান মুরোপীর কথা-সাহিত্যের বাস্তবতা নারীর স্বাতন্ত্রা ও নর-নারীর যৌন-সম্বন্ধকে এতথানি আশ্রম করিরাছে।

কিন্তু যুরোপের এই সমুদার সমস্থার অভিব্যক্তির সঙ্গে আমাদের দেশের সমস্তার মিল কোথায় ? দেশে নর-নারীর মধ্যে এই অসামাজিক যৌনসম্বন্ধ কথনই এত উগ্র হইয়া দেখা দেয় নাই; আর Economic independence of women বিশিষ্বা কোন কথাই তো আমাদের সমাজ-জীবনে এখনও সৃষ্টি হয় নাই। আমাদের দেশে Industrial problem ক্রমে স্থক্তিন হইয়া দেখা দিতেছে সত্য, এবং হয় তো ক্রমে পশ্চিমের উদ্দাম সমাজ-জীবন আমাদের ভিতরও আসিয়া প্রবেশলাভ করিতে পারে; কিন্তু সাহিত্যিক যিনি, আর্টিষ্ট যিনি, তিনি যদি ভগু নৃতনত্বের মোহে মুগ্ধ হইয়া তাহারই অন্ধ অমুকরণ করিয়া চলেন, তাহা হইলে স্থস্থ ও সত্য সাহিত্যের সৃষ্টি সম্ভব হইতে পারে না। আর পশ্চিমের বাস্তব-সাহিত্যে যৌন-সম্বন্ধের যে রূপচিত্রণ অতি ঔৎস্থক্যে আমাদের কথা-সাহিত্যে আমরা অমুকরণ করিয়া চলিয়াছি, তাহা কি শুধু আমরা সৃষ্টির আনন্দেই করিতেছি ? তাহার অন্তরালে কি ইন্দ্রিয়-লালসার একটা অম্পষ্ট ইঙ্গিত প্রচ্ছের হইয়া নাই এবং তাহার কলুষ কি আমাদের দাহিত্যের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ি-তেছে না ? তাহা যদি না হইবে তবে হঠাৎ 'রজনী' যথন তথন 'উতলা' হইয়া উঠিবে কেন, অথবা দেহের জম্ভ দেহ এমন করিয়া আকুল হইয়া ছুটিবে কেন ? কথা উঠিতে পারে — "এ তো আমরা মনগড়া কাল্লনিক কথা লিখিতেছি না, জীবনে যাহা নিত্য ঘটে, নিত্য ঘটিতেছে, তাহারই সত্যরূপ আমরা 'সাহস করিয়া' পাঠক-পাঠিকার সম্মুথে ধরিয়া দিতেছি, – নীতি-ছুনীতির কোন কথাই তো ইহার মধ্যে আসিতে পারে না।"

শুধু নাতি-ফুর্নীতির কথা আমিও তুলিতেছি না। আমি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটিতে চাকুরী করি বটে ও সহরের স্বাস্থ্য-বিবরণ আমার জানা প্রয়োজন; কিন্তু তাহা হইলেও আমি সাহিত্যের "স্থানিটারী ইনম্পেক্টার" নই; সে কাজের জন্ম প্রচ্ব অবসরপ্রাপ্ত রাজভ্তা রহিয়াছেন; আমি শুধু আর্ট ও সাহিত্যের দিক হইতেই কথাটা বলিতেছি। এমন এক সময় ছিল যথন Art for Art's sake কথাটা ছিল একদল সাহিত্যিকের ধুয়া; এখন যেন হইয়াছে Sex for Sex's sake; কিছু Art for Art's sake যেমন আর্টের চরম উদ্দেশ্য হইতে পারে না, তেমনি শুধু যৌনসম্বন্ধের গল্প বা উপক্রাস কথনও সাহিত্যের সত্যবস্তু বলিয়া গ্রহণীয় হইতে পারে না। তাহা যদি পারিত, তাহা হইলে বাংলা দেশে রাজভারে দণ্ডিত "বিবাহবিজ্ঞান" ও "স্ত্রীর পত্ত" ও পশ্চিমের রাশি রাশি Pornography-র কেতাবও অতি সহজেই সাহিত্য-পদবীতে উল্লীত হইত। স্থ্যের বিষয় তাহা হয় নাই।

নর-নারীর সমাজ-স্বীকৃত যৌনসম্পর্কের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-নিন্দিত যৌনসম্বন্ধও অতীতকালে ছিল, বর্ত্তমানে আছে ও ভবিষ্যতে থাকিবে : এবং সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে তাহাকে লইয়া সাহিত্য-সৃষ্টির প্রয়াসও হইয়াছে। কিন্তু এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে. এ পথে যিনি চলেন তিনি স্থ্রবধার তুর্গম পথের পথিক, প্রতি পদে তাঁহাকে সাবধান इंहेबा हमिएं हब ; वक हम व-िषक छ-िषक हहेरमहे जिनि সাহিত্য-শ্রষ্টার আসন হইতে বিচ্যুত হইরা পড়েন। এ পথে যাহার লেখনী শঙ্কালেশহীন হইয়া ছুটিয়া চলে, তিনি যে "কু:দাহদিক" তাহা অকুষ্ঠিত চিত্তে স্বাকার করিব; কিন্তু তিনি লালদা বা ইন্দ্রিয়-বিকারের ছবি আঁকিতেছেন বলিয়াই যে আর্টের পুজারী বা সাহিত্যের স্রষ্টা, তাহা বলিব কি করিয়া? এই যৌনসম্বন্ধীয় বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গে আইনে দশুনীর কতকগুলি সমাজ-সংস্থান-বিরোধী আধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্যের অতি ক্লচিকর উপাদান-বস্ত ভটরা উঠিরাছে! ইংারও উদ্ভব আমাদের দেশে প্রথম হয় নাই। ডষ্টিরভেন্ধি-প্রমুথ করেকটি শ্রেষ্ঠ যুরোপীর ঔপক্যাসিক Criminology-কে আশ্রম করিয়া বে সাহিত্যের স্থাষ্ট করিয়াছেন, আমাদের বাস্তব কথা-সাহিত্যের কতকটা জুড়িয়া তাহারই এক বার্থ ও অসংযত অভিব্যক্তি দেখা যাইতেছে। ভষ্টিরভেত্তির "Crime and Punishment" রাশিরার . সমাজের এক অংশের একটি পরম শক্তিমান চিত্র; কিন্তু এই স্থ্যুত্ৎ উপস্থাসটির কোথাও মানব-চিত্তের মাংসলোলুপতার

কিছা পাপ-পদ্ধিল লালসার মনস্তত্ত্ব একাপ্ত হইরা পাঠকের মনকে মোহগ্রস্ত করিয়া দের না। বরং সমাজ-জাবনের এই স্থকঠিন সমস্তা সমবেদনা ও সহামুত্ততিতে রূপান্নিত এবং বৃদ্ধি ও বিবেচনার বিশ্লেষিত হইরা চিত্তকে ভাবে ও ভাবনার অভিভূত করিয়া দেয়। সেইখানেই বলিতে পারি আর্ট তাছার সার্থকতা লাভ করিল। রবীক্রনাথের "গরে বাইরে-" কেও একদ্রিক হইতে যৌন-ব্যাপার সম্বন্ধীয় উপঞ্চাসের অন্তর্গত বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়। মানব-দেহের রক্তমাংসের যে কামনা, দন্দীপের মধ্যে তো তাহাই মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে; এবং সেই কামনার ইন্ধনে পতক্লের মত আত্মান্ততি -দিবার জন্ম সন্দীপের বারম্বার আহ্বান তো বিম্লাকে চঞ্চল করিরা ভলিরাছে : কিন্তু সন্দীপের এই অসংযত লালসার উগ্র বহ্নিশিথা কোখাও পাঠকের চক্লুকে পীড়িত করে নাই; কেন না, সর্ব্বত্র একটি পবিত্র সংযমের ম্বতদীপশিখা সমস্ত উপর অপূর্ব স্লিগ্ধ আলোক-সম্পাত লালসা-কামনার করিয়াছে। সে আলোক সন্দীপের উদ্দাম লালসা ছাপাইয়া নিখিলেশের শাস্ত-শুভ্র চরিত্রের উপর পড়িরা পাঠক পাঠিকার চিত্ত পবিত্রতার অভিষিক্ত করিয়া দেয়। সাধারণ লেখকের কাছে অবশ্র এই আদর্শের পরিপূর্ণতা আশা করা যায় না; কিন্ত যাঁচার সাহিত্য-সৃষ্টি দেথিব সেই আদর্শের দিকেই অগ্রদর হইয়া চলিয়াছে, তাঁহাকেই বাস্তব-সাহিত্যের উপযুক্ত শেখক বলিয়া অভিনন্দিত করিব। কিন্তু ছঃখের বিষয়, আমাদের অতি-আধুনিক কথা-সাহিত্যে তেমন একটি লেথকও আজ পর্যান্ত দেখিতে পাইতেছি না। বাংলাদেশের লেখকেরা ভাবিতেছেন, আমাদের সমাজ-জীবনের আনাচে কানাচে যে পাপ ও অস্তায় নিত্য অভিনীত হইতেছে. তাহাকেই ছবছ চিত্রিত ও প্রতিবিশ্বিত করিতে পারিলেই বুঝি বাস্তব-সাহিত্যের স্থাষ্ট হইল। সেই জন্মই আর্টের মর্য্যাদা-রক্ষা অপেকা পাঠকের কাছে বিবৃত ঘটনাকে त्रमार्गा कतिया जूगिवात रुष्टोरे ध्यवन रुरेया स्था पियारह— লালসার ফেলিলোচ্ছুসিত উদ্দাম বিলাসশালার নারীমাংস-লোলুপদের আমন্ত্রণের ইপিতই স্থম্পষ্ট হইরা উঠিতেছে এবং অতৃপ্ত ইন্দ্রিয়-বুভূকার বিস্তৃত বিবরণে নব-কামার্থ বিরচিত म्हेर्डिह । श्रामारमत्र राथकिमिशस्य क कथा रक वृत्राहित्व स. ইহাই যদি সাহিত্যের রাজ্সভার স্থান পাইতে পারে, ভাহা इहेरन थ्वरत्रत्र कांशरक शूनिम-रकार्टित, नात्री-इत्रर्भत्र अवः

বিবাহ-বিচ্ছেদের যে বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও সেই
আাসনের দাবী করিতে পারিবে না কেন ? তাহাতে
রোমান্সের অভাব নাই—প্রেম আছে, ঈর্মা আছে, যৌনমিলনের বৈচিত্র্যা আছে, এমন কি রক্তারক্তি, খুনাখুনী
পর্যান্ত আছে—এবং তাহাকে বোরালো ও রদালো করিয়া
ভূলিবার জন্ম "News of the World"এর মত বিলাতী
লাপ্তাহিকের চেষ্টারও অবধি নাই;—সে চেষ্টা এতদ্র সফলতা
লাভ করিয়াছে যে, পাশ্চাত্যদেশে আইন করিয়া বিবাহবিচ্ছেদের এইরূপ বিবরণ প্রকাশ নিষেধ করিয়া দিবার জন্ম
আন্দোলন ক্ষুক্ত ইয়াছে।—কিন্তু যত রদালোই হউক আর
বত রোমান্সাই তাহাতে থাক্, দাহিত্যে ভাহার স্থান
ক্ষোধার ?

বলিয়াছি, এবং সে কথা অস্বীকাব করিবার উপায় নাই বে. আমাদের বাংশা নব-কথাসাহিত্য যুরোপের আধুনেক কথা-সাহিত্যের প্রভাব ও অমুকরণে গড়িয়া বাড়িয়া উঠিতেছে। বিদেশের মান্থবকে ছাড়িয়া খদেশের কুকুরকে মাপার করিব---এমন উৎকট জাতীরতা-বোধ আমার নাই: किन चरत्र एवं निध मार्टिव अमीनथानि निভादेश विरम्भात त्य अञ्चल आला, महत्करे याश हक्त्रक अनुमारेबा एव এবং স্বাস্থাকে পীড়িত করে, তাহাকে ঘরে আনিয়া জালাইবার পূর্ব্বে একবার কি বিচার করিয়া দেখিব না,—কি ঘরে আনিতেছি, কেন আনিতেছি ? কিন্তু আমরা তাহা করি নাই, করিবার প্রয়োজনও অমুভব করি নাই। আমরা মুগ্ধ হইয়াছি তাহার আপাত-মোহন রূপে, আমরা মুগ্ধ ছইয়াছি তাহার নোবেল-প্রাইজের হীরকোচ্ছল তক্মার পৌন্দর্যাক্ষ্টার। স্থইডেন হইতে রাজ্টীকা ললাটে পরিয়া খাহা বাহির হইল তাহাই হইল আমাদের কাছে "বিখ-ৰাহিত্য"। কথা উঠিতে পারে রবীক্রনাথও তো আজ স্থইডেনের দৌলতেই জগৎ-সাহিত্যের দরবারে আসন পাইয়াছেন: কিন্তু এ কথা মৃদ্দের কে বুঝাইবে যে, নোবেল-আইজ পাইয়া রবীক্রনাথ সম্মানিত হন নাই, রবীজ্রনাথে অর্পিত হইয়া নোবেল-প্রাইজই সন্মানিত হইয়াছে; সাহিত্যে দ্বীন্দ্রনাথের বছমুখী প্রতিভার সমকক্ষতা করিতে পারে. নোবেল-প্রাইজের স্থদার্থ তালিকাটিতে এমন একটি নামও प्रक्रिया পा अया यात्र ना । त्नादन-आहेक ७५ त्रवीसनाथरक বিদেশের সাহিত্য-সমাব্দে পরিচিত করিয়াছে মাতা।

"বিশ্ব-সাহিত্য" কাগৰূপত্তে তরুণ-দলের আজকাল খুব বেশী দেখা যায়, তাঁহাদের মূথে কথাটা শোনাও যায় খুব। কিন্তু বিশ্ব-সাহিত্য জিনিষ্টা কি? তাহারা "Continental Literature"-এর অর্থ করিয়াছেন "বিশ্ব সাহিত্য" (Continent = বিশ্ব: Literature = সাহিত্য)। কিন্তু এ কথা তাঁহারা ভূলিয়া যান, যুরোপীয় সাহিত্য বলিয়াই তাহা বিশ্ব-সাহিত্যের আসন পাইতে পারে না, এমন কি নোবেল-প্রাইজের তক্ষা পাইলেও নয়। যে সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে একটা ভাববিপুলতা নাই, রসে ও সৌন্দর্য্যে, প্রেরণায় ও অমুভৃতিতে যাহা সর্বাদেশের, সর্বাকালের, সর্বামানবের চিন্তা ও রসের উৎস স্থানটিকে আঘাত করে না, তাহা "Continental Literature" হইতে পারে, কিন্তু বিশ্ব-সাহিত্য তাহা কিছুতেই নম। যুরোপের আধুনিক কথা-সাহিত্য যদি আমাদের কথা-সাহিত্যিকদের উপর তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে, তবে তাহা স্থাংর বিষয় সন্দেহ নাই; কিন্তু যাহা-কিছু Continental Literature তাহাই খদি তাঁহাদের মোহগ্রস্ত করিয়া থাকে. তবে ভন্ন পাইবার যথেষ্ট কারণ আছে। আমি সাহিত্যে স্বাদেশিকতার ওকালতী করিতেছি না; যে সাহিত্য জীবস্ত সে তাহার উপকরণ চারিদিক হইতে আহরণ করে, বিদেশী সাহিত্যের সকল রকম বৈচিত্রোর সহিত সে সহজ সম্বন্ধ স্থাপন করে এবং সকল দেখের সাহিত্যের সঙ্গমতীর্থে স্নান করিয়া সে তাহার পুণ্যের ভাগুার সমৃদ্ধ করে; কোনপ্রকার সংকীর্ণ স্থাদেশাভিমানের স্থান সেখানে নাই।

অতি-আধুনিক "Continental Literature"-এর মোহ আমাদের এই বাংলা কথা-সাহিত্যিকদের কি ভাবে হর্মল করিতেছে ভাহা একটু বলা দরকার। কয়েকদিন আগে কোন সাহিত্য-রিদিক বন্ধর বাড়ীতে এক 'ভরুণ' বন্ধর সলে অনেককাল পরে দেখা। আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে আলাপ হইভেছিল। কথায় কথায় আমি তাঁহাকে জিল্ঞাসা করিলাম, "ভূমি ভিক্টর হুগোর "Toilers of the Sea' পড়িয়াছ ?" বন্ধু একটু উষ্ণ হইয়া উত্তর করিলেন, "ভিক্টর হুগোর যুগ এখনও আছে না কি ?—এখন Continental Literature-এর যুগ; মেটারলিঙ্ক, রলা, আনাতোল ফ্রান্স, রাস্কো ইবানেজ, জাসিস্তে বেনাভেস্তো, হামস্কন, বোয়ার, গর্কি, শেকভ্—ইহারাই এ মুগের লেখক,

তাঁহাদেরই আমরা পাঠক।" শুনিয়া বিশেষ আশ্চর্য্যান্থিত হই নাই-কেন না ইতিপুর্বেই আমার জানিবার অবসর ঘটিয়াছিল বে, "তরুণ" দলের অনেকেরই কাছে উনবিংশ শতাব্দীর যুরোপীয় কথা-দাহিত্যিকেরা নিতান্তই "সেকেলে" হইয়া পড়িরাছেন এবং "Continental Literature". 'ফিরিস্তি' আওডানো এমন বিক্ত 'ফ্যাসান' হট্টৱা দাঁড়াইয়াছে যে, যাহার সে-রাজ্ঞাের অলি-গলিতে ও অ''ব্যাকুড়ে গতিবিধি নাই--তাকুণ্যের মধ্যে তাহার অবাধ অধিকার নিষিদ্ধ। কিন্তু আজু পর্যান্তও আমি ভাবির। পাইলাম না, যুরোপীর কথা-সাহিত্যের Classics-এর সহিত যাহার পরিচয় নাই—আধুনিক "Continental Literature এর সহিত তাহার পরিচয় এত সহজে কি করিয়া এত নিবিড হইতে পাবে: মল হইতে যাহা বিচ্ছিন্ন, শিক্ত যাহার উৎপাটিত, সে বুক্ষের শাখায় শাখায় ঘৃবিয়া কতট্টকু রসের আস্বাদন পাওয়া যাইতে পারে। য়ুরোপীয় কথা-সাহিত্যের রদ ও দৌলর্যোর ঐতিহাসিক ধানাটকে সমস্ত ভাববোধ দারা যে অফুসবণ করিল না, তাহার আধুনিকতম বিকাশ ভাহার কাছে কি করিয়া সহজবোধা হইয়া উঠিল ? থাাকারে. ডিকেন্স যে পড়িল না, সে মেরেডিথ ও হার্ডিকে ব্রিবে কি কবিয়া 🕈 শেবিড'নকে যে অমুসবণ করে নাই, বার্ণার্ড শ. অস্তাব ওয়াইল্ড এর সন্ম হাস্তবদ, তীব্র শ্লেষকে দে উপভোগ कतिरव कि कविद्या ? हेर्लिनिङ, हेल्रेश्वरक य कारन ना, শেকভ, গর্কি তাহাব নিকট সহজ হইবে কেন ? ব্যালজাক, ভিক্টব স্থাবে সহিত যাহার পরিচয় নাই. আনাতোল ফ্রান্স বা রম্যা রশার সহিত তাহার সৌহান্দ্যের সম্ভাবনা কোথায় যুরোপের Classical কথা-দাহিত্য হইল তাহার আধুনিক কথাসাহিত্যের পটভূমি বা background; এই পটভূমির (background-এর) সহিত পরিচিত হইতে না পারিলে আধুনিক কথা-সাহিত্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করা যায় না; অতীতের দকে বর্ত্তমানের যোগ ও বৈষম্যের ধারাটিকে না বুঝিলে বর্ত্তমানকে স্বীয় স্বরূপে জানিতে পারা অসম্ভব। যুরোপীয় সাহিত্যের ইতিহাস *যুগে* যুগে স্তারে স্তারে যে সঙ্গতি ও পারস্পর্যা রক্ষা করিরা চলিরাছে, তাহার সম্বন্ধে স্কুস্পষ্ট জ্ঞান না থাকিলে, তাহার রস ও সৌন্দর্য্যের ধারার ও সমস্তার অভিব্যক্তির ঐতিহাসিক বোধ না থাকিলে কিছুভেই তুল-

নার আধুনিক সাহিত্যের স্মাক্ মৃণ্য নিরূপণ করা চলে না।
সেই জন্তই আধুনিক য়ুরোপীর কথা-সাহিত্য পড়িতে গিরা
বাংলার তরুণেরা মৃড়ি-মিছ্রীর একদর বাঁধিয়া দিল, বাংলার
তারুণ্যের সমস্ত শক্তি দরাক্ত হস্তে অপব্যর হইরা গেল—
বরের কথা-সাহিত্য সমৃদ্ধ তো হইলই না, বরং তাহা
অজীর্ণতার উদ্যারে ভরিরা উঠিল। য়ুরোপের কথা-সাহিত্যের ঐতিহাসিক পারুপ্পর্য যদি বুঝিতে জানিতেও
পারিতাম, তাহা হইলে আমাদের নব-কথা-সাহিত্যে যে
অভাব ও হর্ষলতা আমরা প্রতিনিয়্ত প্রত্যক্ষ করিতেছি,
হয় তো তাহা করিতে হইত না। নবতম যুরোপীর সাহিত্যের যত রকমের বাহা রূপ—একটি একটি করিয়া প্রায় সব
কয়টিই আধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্যে আমরা আমদানী
করিয়াছি। কিন্তু সে রূপের পশ্চাতে অরূপের যে আভাস
রহিয়াছে, তাহার পরিচয় পাইলাম না, তাহার প্রাণের সন্ধান
পাইলাম না বলিয়া আমাদের স্পষ্ট বার্থ হইল।

বাংলাদেশের ধর্মা, সমাজ ও রাষ্ট্রের আব্রাওয়া কথা-সাহিত্যের সৃষ্টি ও সমৃদ্ধির পক্ষে খুব অমুকুল নহে। পশ্চিম হটতে অমুকৃদ বাতাস আসিয়া যদি তাহার পালে হাওয়া লাগাইয়া দিকে দিকে ভাগার যাত্রা স্থক করিয়া দিত, ভাহা **১**ইলে বাংলাব নব কথা-সাহিত্য হয় তো একদিন জগতের সাহিত্য-সন্ধম তীর্থে আসিয়া তরী ভিড়াইতে পারিত। কিছ "Continental" কথা-দাহিত্যের মোহে আবিষ্ট হইরা সে পথ বুঝি বা অবরুদ্ধ হইয়া গেল; এবং ভুধু এক প্রকার সৌথীন প্রেমের গল্প, নম্ন যৌনলীলার গল্প, অথবা কল-কারখানার কুলীমজুরের জীবনের বাহিরের দিক্টার গর্রই আধুনিক বাংলা কথা-দাহিত্যের সমস্তটুকু জুড়িয়া রহিল। ছ:থ এই যে, যে পথিক সুদীর্ঘ পণের যাত্রী, দৃষ্টির যাহার শেষ নাই, সীমা নাই, সে পথিক কলিকাভার কোন বিশিষ্ট সহরতলীর আশে-পাশেই ঘুরিয়া মরিল, নাহয় বছজোর একট শিলং, দাৰ্জ্জিলিং অথবা রাঁচী, হাজারীবাগে ঘরিয়া আসিল। যাহাদের জ্ঞানের পরিধি সমস্ত বিশ্বকে আলিখনে আবেষ্টন করিতে চায়, তাহাদের প্রতিদিনের জীবন ভূয়িং-ক্ষমের চায়ের পেয়ালার উপরই নিঃশেষিত হইয়া গেল, व्यथेवा नात्री-कीवत्नत्र निशृष्ट् त्रश्य (मरत्र-हेकूलात्र यू-फेक প্রাচীর-সীমার মধ্যেই আবদ্ধ হইরা রহিল। এই বৈচিত্তা-হীনতাই বাংলা কথা-সাহিত্যের সৃষ্টি ও সমুদ্ধির পথে

সর্বাপেকা স্থকঠিন বাধা। এ জন্ম অনেকাংশে দায়ী অবশ্র আমাদের বাঙালী-জীবন। নানা কারণে বাংলা দেশের সমাজ-জীবন অত্যস্ত কুদ্র, কর্মকেত্র অত্যস্ত সংকীর্ণ, মাহুবের বিচিত্র শক্তি তাহার মধ্যে অবাধ লীলার অবসর পায় না এবং তাহার হৃদর যে দিনে দিনে আপনাকে নব নব রূপে স্ষ্টি করিতে চার, সেই স্ষ্টিপথে বাধা পাইরা পাইরা ভাব ও কল্পনা পঙ্গু এবং বৃদ্ধিবৃত্তি চিন্তাবিমুধ হইলা পড়ে। ম্বুরোপের সাহিত্য যে বিচিত্র রসে ভরপুর তাহার কারণই হইতেছে তাহাদের বৈচিত্রাপূর্ণ জীবন: স্বাধীন তাহাদের ি চিন্ত, জীবন তাহাদের নানাদিকে ক্ষুর্ত্ত। তাহারা আমাদের মত মরিয়া বাঁচিয়া নাই, তাহাদের জীবনে adventure আছে, romance আছে; এ সব আমাদের কিছুই নাই। আমাদের দেশের তরুণ বাঁহারা, তাঁহারা জীবনে রোমান্সকে কথনো ভাল করিয়া চেনেন নাই, কাজেই স্বস্থ সতা প্রেমের গল্পও বাংলার নব কথা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিতে পারিল না। সেই জন্মই মনে হয়, বাঙালী-জীবন যতদিন না পৃথি-বার বিস্তীর্ণ উদার শীলাভূমিতে দিকে দিকে আপনার বিচিত্র শক্তিকে আনন্দে বিচ্ছুরিত করিয়া দিতেছে, বাংলার সমাজ যতদিন না কৃত্রিমতা ও মিধ্যার বন্ধন হইতে মুক্তি পাইতেছে, তত দিন বাংলা কথা-সাহিত্যের নবজীবন লাভ বুঝি আর হইবে না! এই নৈরাখ্যের কথাকে মন স্থান ৃদিতে চায় না ; কিন্তু সে বুঝিতেছে এ কথা সভা, ইহাকে এডাইবার উপায় নাই।

নৈরাশ্য আছে জানি, কিন্তু নৈরাখ্যের কথা আজ নাই

বলিলাম। আজ না হয় পশ্চিম-সমুদ্রের উদ্গীর্ণ ফেণরাশিকে "প্রাণরসের ফোরারা" বলিরা আমরা আনন্দে অভিনন্দিত করিতেছি: কিন্তু এমন দিন নিশ্চয়ই আসিবে, যেদিন সভাই চারিদিক হইতে স্বচ্ছ, অনাবিদ জলস্রোত আসিয়া আমাদের আবদ্ধ পদ্ধিল অতি-আধুনিক কথা-সাহিত্যধারার থাতে নুতন ধারা বহাইয়া তাহাকে রদে অভিষিক্ত, সৌন্দর্য্যে রূপান্নিত ও শব্ধিতে সঞ্জীবিত করিবে। আমাদের বর্ত্তমান "তক্কণ" সাহিত্যিকেরা নন্—ভবিষ্যতে তাক্লণ্যের জয়টীকা পরিষ্য বাঁহারা আদিতেছেন, বাঁহারা শুদ্ধ শুচি, সংযমে শক্তিমান, যাঁহারা আজিকার মাসিকপত্রিকার সহজ সন্মানে লুব্ধ হইবেন না, বাঁহাদের সাহিত্য-স্ষ্টিতে শুধু রক্তমাংসের তাড়নাই প্রকাশ পাইবে না, শুধু য়ুরোপীয় সাহিত্যের অন্ধ অনুকরণ एच्या याहरत ना, याहात्रा माञ्चरवत कीतनरक आर्टित श्रका-বেদীতে নৈবেগুরূপে উৎসর্গ করিবেন—আমর৷ তাঁ্ছাদের আগমন-আশার অপেকা করিতেছি, বাংলা কথা-সাহিত্যের ভবিশ্বৎ তাঁহাদেরই প্রতাক্ষা করিতেছে। আজ তাঁহাদের আমরা পুর্বাহেই অভিনন্দিত করি: তাঁহারা আসিয়া বাংলা কথা-সাহিত্যকে ক্লেদ-পদ্বিলতা হইতে মুক্ত কক্লন. তাঁহাদের স্পর্শে সমস্ত প্রগল্ভ কল্লোল নীরব হউক, ঝরণার পঞ্চিল আবর্ত্তন শুরু হউক, কালি-কলমের কলম্ব কালিমা শুত্র শুচিতার শিশ্ব হউক,—দেই শুত্রদিনকে লক্ষ্য করিয়া যাত্রা স্থক হউক, বাংলা-সাহিত্যের যিনি দেবতা, যিনি কর্ণ-ধার, তাঁহার বন্দনা-গানে গগন-পবন মুথরিতহইয়া উঠক---

"সভাম শিবম্ <del>স্থল</del>রম্।"

## বিশ্ব-সাহিত্য

### শ্রীনরেন্দ্র দেব

বার্ণাড় শ'র রচনার পরিচয়

"মেপুশেলার প্রত্যাবর্দ্ধন" (Back to Methuselah)
এবং সেন্ট জোরান্ (Saint Joan) নাটক ত্থানিতে
অধ্যাত্ম সর্শন ও মাকুষের ধন্মবিখাসের জটিলতা নিবে
বার্ণাড় শ' বিশদ ও কুল্ল আলোচনা করেছেন। এই

উভর গ্রন্থেও তিনি তাঁর অক্সাম্ভ নাটকের স্থার যে শত-পৃষ্ঠাব্যাপী স্থদার্থ ভূমিকা লিথে নাটকের প্রতিপান্থ বিষয় বোঝাবার চেষ্টা করেছেন সে তাঁর অসাধারণ মনীষারই পরিচারক! নাটকের এই স্থব্হৎ অবতরণিকার তিনি নাটকীর বন্ধর দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক, মনস্তাত্থিক ও কলামুগত নানাদিকের অথগুনার যুক্তিতর্ক বিচার ও বিশ্লেষণের দ্বারা গভীর ভাবে
অফুশীলন করেছেন। যে বাইবেলাক্ত পঞ্চতন্ত্রের জীব বিবর্জন
সম্বন্ধীর পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে তিনি 'মেণুশোলার প্রত্যাবর্জন' শীর্ষক 'পঞ্চনাট্য চক্রু' রচনা করেছিলেন ১৯২৪ সালের
১৮ই থেকে ২২শে ফেব্রুলারী, এই পাঁচ দিন ধরে—কোর্চথিয়েটারে তার অভিনর হয়েছিল। 'বার্ণাড্ শ'র ভক্তরা দল
বেঁধে কোর্ট-থিয়েটারে ভিড় ক'রে এসে পরের পর পাঁচ দিন
ধরে এই 'পঞ্চনাট্যচক্রর' সম্পূর্ণ অভিনয় দেথেছিল।

'মেপুশেলার প্রত্যাবস্তন' নাটক সে সময় নাট্য ও সাহিত্য জগতে বেশ একটা আন্দোলনের সাড়া জাগিরে ভুলেছিল! এই নাটকের প্রথম চক্রে নাট্যকার আমাদের একেবারে নন্দনবনে (The Garden of Eden) নিয়ে যান। এর এই আদি থপ্ডের প্রথম ভাগে এ্যাডাম, ইভ্ছ ও নাগর্মপী শর্মান ছাড়া আর কোনও চরিত্র নেই! ব্যাপার্টা এই ভাবে স্কুরু হয়েছে—

ইভ। কিন্তু তোমাকে কথা ব'ল্তে শেখালে কে ?

নাগ। তুমি আর এ্যাডাম! আমি বাদের ভিতর দিরে গুঁড়ি মেরে পুকিয়ে এদে তোমাদের কথা গুনিছি। মাঠে যতরকম জীব আছে, আমি তাদের সকলের চেরে ওস্তাদ। আমি অনেক বিষয় জানি, আমি থুব বুদ্ধিমান। আমিই ত তোমাদের সব প্রথম 'মৃত্যুর' থবর শোনাপুম—মরণ—মরণ,—তোমগা যা জান্তে না—মরো না।

( একটু আগেই একটি চঞ্চল স্থলর হরিণ-শিশুকে উচ্চ-স্থান হ'তে প'ড়ে ঘাড় ভেঙে মরে যেতে দেখে ইভ বড় কাতর হ'রে প'ড়েছিল। এ্যাডাম, সেই হরিণ-ছানাটকেই কবর দিতে নিয়ে গেছে!)

ইভ। (শিউরে উঠে) কেন তুমি আমাকে সে কথা স্ববণ করিয়ে দিচ্ছ? আমি তোমার ঐ বিচিত্র স্থানর কণা দেখে সে কথা ভূলে গেছ লুম! আমাকে ছঃথের কথা মনে করিয়ে দেওয়া তোমার উচিত নয়।

নাগ। মৃত্যু ছঃথের বস্তু নয় যদি তুমি তাকে জয় করতে শেথো।

ইভ। কেমন করে আমি তাকে জন্ন ক'রবো ?

নাগ। স্থার একটা জিনিসের সাহায্যে!—'জ্ম' দিরে!

ইভ। 'জন্ম' কি 📍

নাগ। এই নাগ অমর। নাগ কথন মরে না। এক দিন তুমি হয় ত দেখবে, আমি আমার এই স্থন্দর খোলস থেকে বেরিয়ে আসছি—নব নাগরূপে নবীনতর ও স্থন্দরতর হ'রে আর একটি নৃতন আধারে।—সেই তো 'জন্ম'।

এমনি করে' আরও কত কথাই নাগ ইভকে শোনাতে লাগল। তাকে সে বুঝিয়ে দিলে যে, 'এয়াডাম আর তুমি আমর নও। তোমাদেরও এক দিন মরতে হবে। তবে তোমাদের মধ্য থেকেই আরও নুতন নুতন এয়াডাম ও ইভেরা উৎপক্ষ হবে'!

এ্যাডাম ফিরে আসতে ইভ তাকে এই নৃতন বার্তা শোনালে। এ্যাডাম কিন্ত বিশ্বাস করলে না !— তথন নাগই স্বয়ং এ্যাডামকে এ বিষয়ে তর্ক করে' বোঝাতে লাগল।

ইভ। আমি আরও কত এাাডাম আরও কত ইভ তৈরি করবো জানো १—

এ্যাডাম। থবরদার ওরকম গল্প কোর না—স্মামি তোমায় এই বলে রাথলুম। ও হ'তেই পারে না।

নাগ। আমার মনে আছে—তুমি এক সময় এমন কিছু ছিলে, যা হওয়া তোমার পক্ষে অসম্ভব ছিল—তবুও তো তুমি হ'রেছো!

এ্রাডাম। (বিশ্বরে) ই্রা, ঠিক! নিশ্চর তা হ'তে পারে।

নাগ। আমি ইভকে সেই 'ৰপ্তকথা' বলবো। সে আবার তোমাকে সেটা শোনাবে!

এ্যাডাম। শুগুকথা !— (কথাটা শুনে চমকে উঠে চট করে নাগের দিকে ফিরতে গিয়ে একটা কিছু তীক্ষ কিনিসের উপর পা পড়তেই এ্যাডাম চীৎকার করে উঠল) উঃ!

हेख-को रखहर शा ?

এ্যাডাম—(পারে হাত বুলুতে বুলুতে) একটা কাঁটাননটে। পালেই একটা শেরালকাঁটা, আবার চোরকাঁটাও রয়েছে। আমি এ বার্গানথানি চিরকালের জ্ঞ আমাদের পক্ষে স্থকর করে রাথবার ইচ্ছার এই সুসব কাঁটা-গাছ উপ্ডোতে উপড়োতে হার্রাণ হয়ে গেছি!

নাগ—তুমি কেন কইভোগ ক'রে ম'রছ ? নৃতন এ্যাডাম যারা আসবে, তারা নিজেদের জন্তে জায়গা পরিফার করে নেবে। ইভ—(এণাডাঁমকে) না—না, তুমি ও ভয়হর কাঁটাবন থানিকটা সাহ্দ্ ক'রে রাথো; নইলে আমাদেরই গায়ে আঁচড় লাগবে, পারে বিঁধবে!

এ্যাডাম—হাঁ।—হাঁা, নিশ্চর! থানিকটা সাফ্ করতেই হবে। 'কাল'ই কতকটা আমি পরিজার করে ফেলবো! (নাগ হেসে উঠুলো)

কী স্থন্দর মজার শব্দ করলে তুমি ৷ আমার ভারি ভাল লাগে ৷

ইভ—আমার ভাল লাগে না ! ( নাগ হেসে উঠুলো )

—আঃ তুমি আবার ওরকম শ<del>স</del> ক'রছ কেন <sub>?</sub>

নাগ—এাডাম একটা নৃতন জিনিস আবিদার করেছে! সে 'কাল'টাকে সন্ধান করে বার করেছে! এখন থেকে তোমরা রোজই একটা না একটা কিছু নতুন জিনিস আবিদার করবেই,—কেন না তোমাদের মাথার উপর থেকে অমরণ্ডের শুক্কভার আমি সরিয়ে দিয়েছি কি না ৮

ইভ—অমরত্ব ?—সে আবার কি জিনিস ?

নাগ—ওটা আমি চিরকাল বেঁচে থাকার আর একটা মৃতন নাম রেখিছি 'অমরম্ব !'

ইভ—শোনো এ্যাডাম, নাগ কেমন স্মামাদের অন্তিম্বরও একটা নুতন নাম করেছে—বেঁচে থাকা !

এ্যাডাম—আমাকে—'কাল কাল করার' একটা ভাল কথা কিছু তৈরি করে দাও না !

নাগ—দীর্থস্ত্রতা ৷

ইভ—বা: ! কী মিষ্টি কথা ! আমার যদি নাগের মতো রসনা হতো !—আমার বড় ইচ্ছা করে নাগের মতো কথা বলতে।

নাগ—তাও হতে পারে হয় ত ৷ সকলই সম্ভব !

এ থেকে নাট্যকারের অনেক কিছু বক্তব্যই আমরা
ব্যতে পারি। আদি থণ্ডের ছিতীয় ভাগে একেবারে
কয়েক শতাকা পরের দৃষ্ঠ। মেশোপোটামীয়ার মরু মধ্যের
এক স্থি শ্রামন ভূথণ্ডে এ্যাডাম মাটি খুঁড়ে চাবের কাজ
ক'রছে। ইভ একটি গাছের তলায় ছায়ায় বদে স্তো
কাটছে। এই দৃশ্রে নাট্যকার এ্যাডাম ও ইভের পুত্র
'কেইন'কে উপস্থিত করেছেন। কেইন পিতা মাতার
তেমন প্রিয় নয়; কারণ, সম্প্রতি সে 'আবেল্'কে হত্যা

করেছে; তার উপর সে বড় গর্বিত! সে পৃথিবীর প্রথম
মান্থবের প্রথম পুত্র, এই শুধু তার গর্ব্ধ নয়—সে এই বিখের
প্রথম হত্যাকারী বলেও আম্ফালন করতো! বুড়ো বাপ
কেবল জমী চাষ করে থায় ব'লে, কেইন বাপকে থাতির
করতো না; কারণ, সে নিজে ছিল গোঙার! ছঃসাহসিকের
কাজ করতেই সে ভালবাসতো!

এ দৃশ্যে তাই আমরা পিতা-পুত্রের বাদ-বিসন্থাদ, কলহ, এমন কি, হাতাহাতি হবার উপক্রম পর্যান্তও দেখি—এখানে স্থামী-স্ত্রীতেও বাক্বিতণ্ডা আছে, নাগের মতো নারারও রসনায় বিষ দেখানো হয়েছে। কেইন পিতামাতাকে ত্যাগ ক'রে চলে যাবার পর তখন এয়াডাম ও ইভের মধ্যে আবার একটা সন্ধি ও শাস্তি স্থাপিত হয়। এয়াডাম আবার কোদাল পাড়ে, ইভ আবার স্ত্তো কাটে; কিন্তু সেই এক দেন বিরক্ত হ'য়ে এয়াডামকে ডেকে বললে—

ইভ—তুমি যদি এতবড় একটা আহামুক না হ'তে, তুমি, আমাদের ছ'জনের বেঁচে থাকবার জন্মে এই মাটী কাটা আর হতো বোনা ছাড়া অক্স কিছু ভাল কাজ যোগাড় করতে পারতে।

এ্যাডাম—বকিস্ নি; কাজ করে যা,— যা ব'লছি শোন্
—নইলে পেটে অন্ন জুট্বে না!

ইভ—মান্থবের কেবল অন্ন চিস্তাটাই সবচেন্নে প্রধান নর!
আন্ন ছাড়া অস্তু কিছুও আছে যা মান্থবকে বাঁচিন্নে রাণ্ডে
পারে। সে যে কি, আমরা এখনও তার কিছু সন্ধান পাইনি!
ভবে এক দিন পাবো নিশ্চয়ই! তখন আমরা সেই নিমেই
কেবল বেঁচে থাকবো। তাহ'লে আর চাষ করতেও হবে
না, লড়াই করতেও হবে না—মান্থব মারতেও হবে না।

এইখানে প্রথম থণ্ডের যবনিকা। বিতীয় থণ্ডে গোড়া থেকে শেষ পর্যান্ত বারনাবাস ভায়াদের স্থসমাচার! (The Gospel of the Brothers Barnabas.) এ অংশটি একটি চমৎকার হাস্তোজ্জন 'ক'মেডি'! এর মধ্যে বর্ত্তমান যুগের রাজনৈতিক গন্ধ স্থস্পষ্ট বিজ্ঞমান। ছটি চরিত্র এর মধ্যে প্রথান—'জরেস্ বার্ক' (Joyce Burge) আব হেনরী হপ্কীন্স, লাবীন্ (Henry Hopkins Lubin)। বিশাতের উদারপন্থী দলের হু'জন বিখ্যাত নেভার সঙ্গে এদের সাদৃশ্য বেশ বুঝতে পারা যায়।

বারনাবাস ভারারা এ যুগের শিক্ষিত স্থসভ্য চিন্তাশীল ব্যক্তিদের প্রতিনিধি স্বরূপ! কন্রাদ (Conrad) জারো ফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবতত্ত্বের অধ্যাপক; আর ফ্রান্থলীন (Franklyn) সঙ্গতিপন্ন বেকার লোক। এক সময়ে তিনি ধর্মপ্রচারক সম্প্রদারের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন,—উপস্থিত বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান। কন্রাদ ও ফ্রাঙ্কলীন্ বারনাবাস্ আনেক বিচার-বিতর্ক করে স্থির করেছেন যে, মাম্বরের জীবনের মেয়াদ এত অল্ল যে, জীবনটাকে সত্য বলে গ্রহণ করা চলে না। তাঁরা তুজনেই তাই একমত হয়ে ঠিক করেছেন যে, জীবনেব মেয়াদটা অন্তর্গু পক্ষে আরও তিনশ' বছর বাড়িয়ে নেওয়া দরকার। এইটেই হ'চ্ছে বারনাবাস্ ভারাদের 'স্বসমাচার' (Gospel)।

এই থণ্ডে আরও করেকটী উল্লেখযোগ্য চরিত্র আছে। তাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন পাদ্রী ত্রীযুক্ত হাল্লাম (Mr. Haslam)। ইনি তরুণ যুবা—একেবারে একালের পাদ্রীদের মতোই সং ও আনন্দময়! ইনি সারাজীবন পাদ্রীগিরি করার একেবারেই পক্ষপাতী ন'ন। কাজে কাজেই এঁর কাছে বারনাবাস্ ভাষাদের সেই তিনশ বছর পরমায়ু বৃদ্ধির প্রস্তাবটা মোটেই লোভনীয় নয়। বারনাবাস ভায়াদের একটি ভাইঝী আছে সাইস্থীয়া (Cynthia)। মেয়েটিকে তার খুড়োরা 'স্রাভী' বলে ডাকতেন। ডাঃ কনরাদ বলতেন যে 'স্তাভী'টা হচ্ছে স্তাভেজেরই ( Savage ) অপভ্রংশ। মেয়েটি বেশ সাদাসিধে সরল,—কথাবার্ত্তা কিন্ত একট অসভ্য রকমের। পাত্রী হাল্লামের সঙ্গে তার প্রারহ তর্ক বাধতো। খুডোরা তার ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের দোষ ধরতেন, কিন্তু হাল্লাম সাইস্টীব্লার কোনও দোষ লক্ষ্য করতেন না। তার পর এতে একজন পরিচারিকা আছে। সে কাব্দে ইন্তফা দিয়ে এক নোটিস জারি করে যে, তার যথন এই একটি মাত্র জীবন, তথন তাকে বিবাহ করে সংসারী হ'তে হবে। সে বিবাহ করতে চায় একটি গ্রাম্য কাঠুরেকে, যার চোথ ছটি বেশ কবির মতো, কিন্তু গোঁফজোড়াটি বেশ বীরের মতো! এই পরিচারিকার চরিত্রটি শেষ বরাবর এমন বদলে যার যে, এ ভূমিকাটি मक्लाद्र मृष्टि आकर्षण करत्।

বারনাবাস ভাষারা যেদিন দেশের সেই হই রাষ্ট্রনেতা বাৰ্জ্জ আর লাবীন্কে তাদের 'স্থসমাচার' শোনালে, তাদের সেই মেথুশেলার প্রত্যাবর্ত্তনের প্রস্তাব ট্রারা অনেক তর্ক বিতর্কের পর সমর্থন করলেন; কিন্তু গোল বাধল ঐ তিনল' বছর বেঁচে থাকা নিয়ে! বিশেষ তাঁরা যথন গুনলেন যে ঐ তিনশ বছর বাঁচাটা কোন রাষ্ট্রনেতাদেরই একচেটে থাকবে না, জনসাধারণে ও তিনশ' বছর বাঁচবে! তথন তাঁরা যেন একটু ক্ল্প হয়ে পড়লেন! বারনাবাস ভারারা শেষ যথন বললেন যে তাঁরা ঠিক জানেন না যে মাহ্যেরে এ অবস্থা কবে হবে,—তবে হবেই যে তাতে আর কোনও ভূল নেই—তথন রাষ্ট্রনেতারা তাদের জিজ্ঞাসা করলেন—

লাবীন—আচ্ছা, তোমরা 'তিনশ' বছর হিসেব করে ় একটা নির্দিষ্ট সময় নিরূপণ করে বসে আছো কেন ?

ফ্রাঙ্গলীন—কারণ, আমাদের একটা নির্দিষ্ট সময় স্থির করে দিতেই হবে যে। ওর চেয়ে কম হলে চলবে না, এবং ওর চেয়ে বেশী বলতেও এখন সাহস হয় না।

লাবীন—ও:! ভারি! আমি তো তিন হাজার বছর বলতেও প্রস্তুত, এমন কি তিন লক্ষ বলতেও আপত্তি নেই। কুনুবাদ—হাঁ।, কাবল তোমার কথা যে এক দিন

কন্রাদ—হাা, কারণ তোমার কথা যে এক দিন রাথতেই হবে এ ভাবনা তোমার নেই !

ফ্রাঙ্গনীন—(বিনীতভাবে) তা ছাড়া, বোধ হয় ভবিষ্যতের চিস্তা আপনাকে কোনও দিনই তেমন কাতর ক'রে তুলতে পারে না!

'বার্জ্জ---( জোর করে ) শ্রীযুক্ত হেনরী হপকিন্স্ লাবীনের কাছে ভবিশ্বৎ বলে কিছু নেই।

লাবীন—ভবিশ্বৎ বলতে তোমরা যদি সত্যযুগ বা রামরাজ্যের স্বপ্ন মনে করো—যেটাকে তোমরা একগোছা গাল্পরের মতো দেখিরে এই ব্রিটীশ গাধাগুলোকে 'পোলিং-বুখে' টেনে নিরে যাও তোমাদের পক্ষে 'ভোট' দেবার জন্তে,—তাহলে আমি স্বীকার করছি যে, আমার কাছে ভবিশ্বৎ বলে কিছু নেই!

তার পরের দৃষ্ঠ হচ্ছে যেন ২১৭০ খুঃ অবেশ বারনাবাস ভারাদের বাসনা পূর্ণ হ্রেছে। এই আড়াইশ' বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ডের অনেক পরিবর্ত্তন হ্রেছে। সেধানে আর এখন রাজা নেই। গণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট। তাঁর নাম বার্জ্জ-লাবীন্—মোটা শোটা আধা-বর্মী লোক, দেধতে স্থ্পুক্ষ। বেশ জমকালো দামী পোষাক পরা। তাঁর চেহারায় জ্রেদ্ বার্জ্জ্ আর হেন্রী হ্পকীন্দ্ লাবীন উভরেরই আফুতির সৌসাদৃশ্র আছে। আমরা তাঁকে প্রেসিডেণ্টের চেয়ারে গন্ধীর ভাবে বসে থাকতে দেখতে পাই। মাহুষ জলের ভিভর ভূবেও কি করে সহজে নিখাস প্রখাস নিতে পাবে সেই উপার উদ্লাবন করেছেন বলে যথন একজন আমেরিকান প্রেসিডেন্টের কাছে এলো, প্রেসিডেন্ট তার বক্তব্য শুনে খণ্টা দিতেই পাশের ঘরের পর্দা সরিয়ে কন্রাদ বারনাবাস বেরিয়ে এলেন। কন্রাদ বারনাবাস বেন তখনও বেঁচে আছেন এবং সেই আড়াইশ' বছর পরে গণতন্ত্র মূলক ব্রিটীশ দ্বীপের তিনিই হয়েছেন অর্থ-সচিব। জীবনের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে তিনিই তথন দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পশুত। কাজে কাজেই সেই আমেরিকানের আবিচার সম্বন্ধে তার সঙ্গে তিনিই কথা কইতে গেলেন। তাঁরা হুজনে চলে যাবার পর প্রধান কর্ম্ম-সচিব 'কনফিউশিয়াস' এলেন প্রেসিডেণ্টের কাছে। প্রেসিডেণ্ট 'বার্জ্জ লাবীন' তাঁকে বললেন যে, দেশের লোকেরা যাতে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের চর্চ্চাটা খুৰ বেশী ক'রে করে তাঁর সেইরূপ ইচ্চা।

কনফিউশীরাস্—কিন্ত আমি এ বিষরে আপনার সঙ্গে একমত হতে পারনুম না। ইংরেজের প্রাকৃতি ঠিক রাজনীতি বোঝবার উপযুক্ত নর। যেদিন থেকে শাসন সংক্রান্ত সরকারী কাজকর্ম্ম সব চীনেরা এসে তত্মাবধান ও পরিচালন করছে, সেদিন থেকে দেশটা স্থশাসিত ও সং চালিত হচ্ছে—আর কি চাই বলুন।

বাৰ্জ-লাবীন্—কিন্ত পৃথিবীর মধ্যে 'চান্ননা' যে তবু কেন একটা সবচেয়ে কুশাসিত দেশ, এইটে আমি কিছুতেই বুৰতে পারিনি।

কন্ফিউশীরাস্—না, এ কথা ঠিক নর। বিশ বছর আগে সম্ভবতঃ চারনার ওই হালই ছিল; কিন্তু যেদিন থেকে আমরা সরকারী কাজে চীনের প্রবেশ নিষেধ করে দিরে স্কটল্যাণ্ড থেকে লোক আনিয়ে সেই কাজ করাচ্ছি, সেদিন থেকে আমাদের দেশ বেশ স্থাসিত।

বার্জ্জ-লাবীন্—দেশের লোকেরা ঠিক তাদের নিজেদের শাসনভার পরিচালনে তেমন পাকদর্শী নর !—কেন যে—তা জানিনি। বলতে পারো এর কারণ কী ?

কনফিউনীয়াস্—কারণ—শাসন ও বিচার মানে নিরপেক্ষতা এবং বিদেশীরাই কেবল সে বিষয়ে নিরপেক্ষ হ'তে পারে!

নাটকের এই উদ্ভট অংশে অস্তান্ত বে সব চরিত্র আছে, তার মধ্যে স্বাস্থ্য-বিভাগের মন্ত্রী একটি উল্লেখযোগ্য লোক। ইনি একজন স্থল্পরী নিগ্রো মহিলা! তারপরই দেশের সর্ব্ধপ্রধান ধর্ম্মাজক—আমাদের সেই পূর্ব্ধ-পরিচিত পাদ্রা হাল্লাম্! তাঁর বয়স এখন ২৮০ বংসর! অধচ দেখলে যাট্ বছরের বেশী বলে মনে হয় না। তিনি হিসেব করে বলেন যে, তাঁর জ্ঞাতি-কুটুম্বের সংখ্যা প্রায় চল্লিশ লক্ষের উপর!

আর একজন আছেন গৃঞ্ছালী বিভাগের মন্ত্রী। এঁর
নাম শ্রীমতী লিউটট্রাং! ইনি একজন স্থলরী এবং দেখতে
অরবয়য়া ব্বতীর মতো! প্রধান ধর্ম্যাজক হাল্লাম এঁর
তর্প কান্তি দেখে মুখ্য হ'রে এর সঙ্গে অতীত কাল নিরে
আলোচনা স্থল করেন। শ্রীমতী বলেন, তিনি হাল্লাম্কে
চেনেন। তাঁকে আগে দেখেছেন। অনেকবার তাঁর ডাকে
দরজা খুলে দিয়েছেন। ইনি সেই বার্নাবাস ভারাদের
কাজে ইন্তাফা দেওরা পরিচারিকা। এখন এর বয়স প্রার
২৭৫ বৎসর।

এই রকমের সব আরও অনেক মজার ব্যাপার আছে এই অংশে।

তার পর তৃতীয় খণ্ড। এ খণ্ডের নাম হচ্ছে 'ফনৈক প্রাচীন ব্যক্তির শোচনীর কাহিনী'। সমরের হিসাব দেওরা আছে তথন ৩০০০ থষ্টাব্দ। এবং ঘটনা সংস্থান হচ্ছে আরার্ল্যান্ডের 'গলওরে বে' নামক এক উপসাগব-তীর। প্রথম দশ্রেই আমরা দেখতে পাই-প্রাচান ভদ্রগোকটা একটি প্রাচীন শিলাথত্তের উপর বসে রয়েছেন। তিনি ইংরাজ<sup>ন</sup> উপনিবেশের রাজধানী বোগদাদসহর থেকে তাঁদের পিত-পিতামহদের রাজ্যের নানা প্রদেশ পরিভ্রমণ করতে এসেছেন। একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে তিনি কথা কইছিলেন: কিন্তু দে স্ত্ৰীলোকটা তাঁর কথা কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। তাই একটু মৃত্র হাস্ত ক'রে বললেন—এই দেড়শ' বছর 🗓 পরে তিনি আবার হাসলেন। হাসবার মতো বয়েস আর তাঁর নেই। তার পর একজন পুরুষকে ডেকে আনা হ'লো যদি সেই বৃদ্ধ লোকটির কথা কিছু বৃঝতে পারে। কিন্তু সেও কিছু বুঝতে পারলে না। তথন "ভ্রমণকারী সমিতির সহকারী সভাপতি" সেই অহঙ্কারী-গব্বী প্রাচীন ভত্ত লোকটি আর একটি ব্বতীকে ডেকে কথা কইতে লাগলেন।

এই ধ্বতীটি অনেষ্টা সেই হাজার বছর আগেকার বারনাবাদ ভারাদের ভ্রাভূপুত্রী শ্রীমতী স্থাভী বারনাবাদের মজোই দেখতে। এই ধ্বতীটির নাম 'জু'! জু কিন্তু দেই প্রাচীন ভদ্রলোকটির কথা দব ব্রতে পারছিল।

প্রাঃ ভদ্রলোক—আছে৷ বলুন ত'—সাদাসিধে সহজ ইংরেজি কথা ব্যতে পারে—এমন কোনও লোক কি এই দ্বীপে নেই ?

'ছ্ব'—আজ্ঞে না, ঐ দৈববাণী-বাচকেরা ভিন্ন আর কেউ পারেন না। কারণ তাঁদের একটা বিশেষ এতিহাসিক গবেষণা করতে হন্ন আবার আমাদের সুপ্ত চিস্তা সম্বন্ধে।

প্রা: ভদ্রবোক—লুপ্ত চিস্তা! দেকি? আমি 'লুপ্ত ভাষা'র কথা শুনিছি বটে, কিন্তু 'লুপ্ত চিস্তা'র কথা কখনও শুনিনি।

জু'—'ভাষার' চেরে 'চিন্ধা' অনেক আগে মরে যার কিনা! আমরা হয় ত আপনাদের 'ভাষা' ব্যতে পারি, কিন্তু আপনাদের 'ভাব' বা 'চিন্তাধারা' সব সময়ে ব্রিনি। কিন্তু যারা ঐ 'দৈববাণী' শোনান দেশের লোককে, তাঁরা আপনাদের স্বটাই ব্যতে পার্বেন। দৈববাণী-বাচকদের সলে আলাপ হয়েছে কি দু

প্রা: ভদ্রলোক—আমি তাঁদের সঙ্গে আলাপ করতে আসিনি তো স্থলবী! আমি বেড়ানোর আনন্দটুকুর জন্তে এসেছি। সঙ্গে আমার মেয়ে আছে, সে ইংরাজের প্রধান মন্ত্রীর স্ত্রী। আর সঙ্গে আছেন সেনাপতি আউফ্ ষ্টাইস্! ইনি হচ্ছেন—তোমায় কেবল বিখাস করে চুপি চুপি বলছি শোনো—ইনি প্রকৃতপক্ষে তুরাণীয়ার সম্রাট! বর্ত্তমান যুগের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ সামরিকবিস্তা ও যুদ্ধবিশারদ রণপ্রতিভাশালী লোক।

জু'—আপনি আনন্দের জন্ত বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন কেন গৃহে বসে কি আনন্দ উপভোগের স্থযোগ পান না আপনি! প্রা: ভদ্রগোক—আমি এই জগৎ দেখতে বেবিয়েছি। জু'—এ যে প্রকাণ্ড বড়; যেধান থেকে ইচ্ছে আপনি

জু'—এ যে প্রকাপ্ত বড়; যেখান থেকে ইচ্ছে আপনি তো এর খানিকটা দেখতে পেতে পারেন।

প্রা: ভদ্রলোক—( অধৈষ্য হয়ে ) ড্যাম্ ইট্ ম্যাডাম !আপনি কি আপনার সারাটি জীবন পৃথিবীর সেই একই
টুক্রো টুকু দেথে কাটাতে পারেন ? (প্রকৃতিস্থ হয়ে )—

আমাকে মাপ ক'র্ব্বেন, আমি আপনার হ্বামনে মুথ ধারাপ করিছি!

ছু'—ও: বটে ! ওকেই মুখ ধারাপ করা বলে ? আমি ও বিষয়ে বইয়ে পড়িছি বটে । কেন, ও তো শুনতে বেশ মিষ্টি লাগল ! 'ড্যামিট্মাড্যাম্' চমৎকার ! আপনি যতবার ইচ্ছা বলুন, আমার বেশ ভাল লেগেছে !

প্রাঃ ভদ্রলোক—( একটা আরামের সঙ্গে স্বস্তির নিখাস ফেলে) ভগবান আপনাকে স্থী করুন! ও কথাগুলো একটু নোংরা হ'লেও আমাদের কিছু বড় পরিচিত কথা! আপনাকে ধক্সবাদ,—বারবার ধক্সবাদ! আমি এইবার. যেন স্বগৃহে এসেছি বলে মনে হচ্ছে!

এই থণ্ডের মধ্যে সব চেরে উজ্জ্বল অংশ হ'চ্ছে ঐ প্রাচীন ভদ্রলোকটীর মূথে আয়ার্ল্যাণ্ড সম্বন্ধে আলোচনা। সে আলোচনা অতান্ত দীর্ঘ বলে স্থানাভাবে তার নম্মা তুলে দিতে পারা গেল না। তবে এইটুকু বলা যেতে পারে যে, নাটাকার স্বয়ং আইরীশম্যান নাহ'লে আয়ার্ল্যাণ্ডের কথা এমন ক'রে আর কেউ বলতে পারতো না।

তারপবের দশ্র হচ্চে বোগদাদের দল এসে একটি মন্দির-প্রাক্ষণেসমবেত হরেছে দৈববানী শোনবার জক্ত,—জু' মেরেটিও এদের সল্পে আছে। মন্দির-প্রাক্ষণে একটি মর্দ্মরমূর্ত্তি দেখে বোগদাদীরা সেটার পনিচর জ্ঞানবার জক্ত কে'তৃহল প্রকাশ করাতে, জু' তাদেব ব্রিয়ে দিলে যে হাজাব বছব আগে যথন এই পৃথিবীতে স্বল্লায় লোকেরা বাস করতো, তথন যুদ্ধ বন্ধ করবার উদ্দেশ্রে তারা এক ভীষণ যুদ্ধ করেছিল। সেই যুদ্দের ফলে জগং থেকে কপট খুই সভ্যতার ধায়াবাজী লোপ পেরে গেছে। সভ্যজগতের সর্ব্ধশেষ দান যা তথনকাব বাষ্ট্রনেতারা আবিদ্ধাব করেছিলেন, সেটা হচ্ছেযে 'কাপুরুষতাই' স্থদেশ-প্রেমিকদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরব! যে মনীয়া এই সত্য সর্ব্বপ্রথম প্রচার করতে সাহসী হ'রেছিলেন, সেই পুরাকালের বিশালকায় বিজ্ঞ সায় জন্ম ফলষ্টাফ (়া) মহাশরের স্থৃতির সম্মানার্থ তাঁর এই মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

এর পরের থণ্ডেও এই দলেরই সব হাশুক্রর উদ্ভট আলোচনা ও কথা-বার্দ্ধার ভিতর দিয়ে গভীর চিম্বাপ্রস্থত কতকশুলি নির্মান সত্যের ইন্দিত পাওয়া যায় !

শেষ পর্যাম্ভ বোগদাদীরা 'দৈববাণী' শুনলে।

দৈববাণী তাদের, ৩ধু বললে যে—"বোকারা, বাড়ী ফিরে যা!"

স্থৃ তাদের বললে যে করেক বৎসর পূর্ব্বে আর একদল বোগদাদী এসেছিল 'দৈববাদী' শুনতে। তারাও সেদিন ঠিক এই কথাই শুনেছিল। কিন্তু সেই প্রতিনিধি দলের রাজদৃত পৌল্রী সে কথার আপত্তি করে বললে—"না, তারা শুনেছিল, "ব্রিটেন যথন প্রতীচ্যের ক্রোড়ে শৈশব দোলার ফলাছল, তথন 'পূবে হাওরাই' তাকে বলিষ্ঠ পুষ্ট ও শ্রেষ্ঠ করে তুলেছিল। 'পূবে হাওরা' যতকাল অমুকুল হয়ে বইবে, ততদিন ব্রিটেনের সবরকমে বাড়-বাড়স্ক হবে! এই 'পূবে হাওরাই' বিরোধের দিন ব্রিটেনের শক্রপক্ষকে বিনাশ করবে!"

পঞ্চম থণ্ডে সমন্ন দেওরা আছে ৩১৯২০ খৃ: অক!

এই থণ্ডের নাম হচ্ছে "চিন্তা যতদ্র পৌছতে পারে!"

(As far as thought can reach) এই তিরিশ হাজার বৎসর পরের ঘটনা কল্পনা করে নেওরা একটু কঠিন। এই আংশে যে সব চরিত্র আছে, তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে 'পীগ্রেকীয়ন্' (Pygmalion)। সে একজন অভ্তুত শক্তিশালী ভাস্কর-শিল্পী। সে একটি ক্রত্রিম মাহুষ তৈরী করেছিল।

কিন্তু হুর্ভাগ্যবশতঃ সে মাহুষটা একটি ভ্রমানক পশু হ'লে

উঠকো! কাজে কাজেই তাকে মেরে ফেলতে হ'ল। তার পার এক ক্রত্রিম দম্পতী-যুগল আছে। তারা থানিকটা পর্যান্ত বেশ ছিল; কিন্তু পরে স্ত্রীলোকটা তার স্প্রতিক্র্তা

গেল। কাজে কাজেই বাধ্য হরে এই ক্লুজিম দম্পতীকেও
বধ করতে হ'ল। স্কুতরাং 'পীগ্মেলীয়নের' কীর্ত্তি ধ্বংস
হয়ে গেল। কারল তিনি মানুষ তৈরী করেছিলেন বটে,
কিন্তু তাদের 'আত্মা' স্মষ্টি করতে পারেন নি। সম্ভবতঃ
বার্ণাড় শ'র এই নাটকের তাৎপর্য্য এই রহস্তের মধ্যেই
নিহিত আছে বলে মনে হয়। তবে আমি এ সম্বন্ধে একেবারে
নিঃসন্দেহ নই। সর্ব্রশেষ দৃষ্টে এ্যাডাম, ইভ, ও সেই অজগর
প্রভৃতির প্রেতাত্মার আবির্ভাব হয়। অজগর ছাড়া আর
সকলেই কিছু না কিছু বলে।

ইভের শেষ কথা হচ্ছে—আমার স্থচভূরা উত্তরাধি-কারিণীরা বিশ্ব অধিকার করেছে—ভাগই হয়েছে!

অজগর বলে— "আমি পরম সম্ভষ্ট হয়েছি; কারণ এখন আর 'পাপ' বলে কিছু নেই! সং ও চিং এখন এক হ'রে গেছে!

কেইন্ বলে—আমার সময়ে আমার খেলা যে চমৎকার ছিল, এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না!

এ্যাডাম বলে—আমি এর মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারিনে! এ সব কিসের জন্ত? কেনই বা ? কোথা থেকেই বা—এবং কথনই বা হ'ল ? আমার মনে হয় এ সবই বোকামী!

সর্ব্যশেষ কথা লিলীথের মুথে শুনতে পাওরা যার। সে বলে—"জীবনেরই কেবল কোনও সমাপ্তি নেই।…… তবে এই টুকুই যথেষ্ট যে তার 'ওপার' আছে।

যবনিকা

# ধোকার টাটি

#### চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

পরাণ-বাবু তাঁর বাড়ীতে পারের ধূলা দিবার যে নিমন্ত্রণ ক'রেছিলেন, তা রাম্যাছ প্রথমতঃ ততো গ্রাহ্থ করেনি। রাম্যাছ :বুন্তে পারেনি যে দেই নিমন্ত্রণ রক্ষা কর্লে তার কিছু স্বার্থ-সিদ্ধির সম্ভাবনা থাক্তে পারে; বিনা স্বার্থে কোনো কাজ কর্বার মতন স্থভাব রাম্যাছ্র ছিলোনা।

রামধাছর চেহারা তার স্বার্থপর স্বভাবকে ছেলেবেলা থেকে সাহায্য করে' করে' তার স্বভাবকে একেবারে পাকা করে' গড়ে' তুলেছিলো। তার চেহারাটাই ছিলো এমন যে তাকে দেখলেই লোকের মনে করুণার উদ্রেক হতো, আহা বলে' মমতা দেখান্তে ইচ্ছা কর্তো। তার রংটা ছিলো ফ্যাকাশে, শরীরটা ভরানক কুশ, নাকটা দন্ত্য-স উল্টে ধর্লে যেমন দেখার তেমনি বঁড়্শীর মতন বাঁকা আর ছুঁচোলো, চোথ তুটো ছিলো ছল্ছলে—যেনো একটা কিছুর তুঃখ-ব্যথা তার অস্তরে গোপন থেকে চোথের আয়নার আপনার ছারা কেলেছে; তার মুখের মোট ভাবটা ছিলো নিরীহ, মনটা ছিলো সাবধানী, স্বভাবটা ছিলো সংসারী—
বেধানে যেমনটি হলে স্থবিধা হতে পারে সেখানে ঠিক
তেম্নিটি হ'লিয়ার হয়ে চারদিকের তাল সাম্লে সে চল্তে
পার্তো,—এ ছিলো তার সহজাত বৃদ্ধি, স্থ-ভাব, ইংরেজিতে
যাকে বলে ইন্ষ্টিংক্ট্। সে যার কাছে যে কাজের জ্ঞে
হাজির হতো, তারই এমন করুণা আকর্ষণ কর্তো, যে কেউ
তাকে একেবারে অগ্রাহ্ম বা উপেক্ষা করে ছেঁটে ফেল্তে
পার্তো না। তার এই ঈশ্বরদন্ত স্থবিধা তার কাছে ধরা
পড়েছিলো তার ছেলেবেলাতেই—যথন তার বয়স সবে
যোলো বছর।

রাম্যাত্রর বাড়ী ছিলো যুশোর জেলায় চিত্রা নদীর তীরে একটা ছোট গাঁয়ে। তাদের সাংসারিক অবস্থা ভালো না হলেও মন্দ বলা যায় না: তাদের ছিলো চার ভিটার চারখানা চালা ঘর, গোয়ালে তুধালো তুটি গাই, করেক বিঘা লাখেরাজ ব্রহ্মত্র জমিতে সম্বৎসরের ধানের সংস্থান, থেজুর-গাছে গুড়, আর স্থপারী ও নারিকেল-গাছের একটা বাগান,—যার ফলকর বেচে তেল মুন কাপড়ের পয়দা জোগাড় হতে পার্তো; এর উপরে রাম্যাত্র বাবা নড়ালের বাবদের জ্মিদারীতে দূর মঞ্চন্থলে গোমস্তার কাজ কর্তো--্সেই কাজের মাইনে সামাগ্র হলেও রাম্যাহর মা বেশ ভারী ভারী থানকতক সোনা-রূপার গহনা গালে পরে আপন এলোভের পয় আর জোর জানাতো। রাম্যান্ত্র বাবা মারা গেলে আয় অনেকটা কমে' গিয়েছিলো বটে, কিন্তু তবু তাদের কণ্টে পড়তে হয়নি – পরিবারে তো তারা মাত্র ছজন – মা আর ছেলে; রাম্যাছর এক বড়ো বোন ছিলো, কিছু তার বাবা থাক্ডেই ভার বিয়ে হয়ে গিয়েছিলো।

রাম্যান্তর দিদির খণ্ডরবাড়ীর অবস্থা ভালো ছিলো না মোটেই। তার ভগ্নীপতি ছিলো যশোরের এক উকিলের মুক্তরী—এই চাকুরীটুকু ছাড়া তার আর কোনো সঙ্গতিই ছিলো না। তাই বোন যথন বিধবা হলো তথন ভাইএর আশ্রন্থ ছাড়া তার আর কোনো গতি রইলো না।

এই পরিবার-বৃদ্ধির সম্ভাবনাতে বালক রাম্যাছ একটু : কুল্ল ও চিস্তিত হল্লে উঠ্লেও মার আদেশে দিদিকে নিজেদের বাড়ীতে আন্বার জন্ম তাকেই যশোরে যেতে হল্লেছিলো।

বিধাতা একএকজনের উপর অকারপেই প্রাসন্ধাকেন; রাম্যাত্র অনুষ্টটাও ছিলো তেমনি; সে কুল মনে যশোরে গিয়ে খুণী হয়েই ঘরে ফিরেছিলো।

যশোরে গিয়ে যখন সে পৌছালো, তখন রাত প্রায় দশটা। পথ অন্ধকার, নির্জ্জন; ষ্টেশন থেকে তার দিদির বাদা পর্যান্ত অনেকথানি পথ। রাম্যাহর একলা যেতে ভয় করতে লাগ্লো, অথচ এইটুকু পথের জন্মে গাড়ী ভাড়া করতেও তার ইচ্ছে হচ্ছিলো না--সেই ছেলেবেলাতেই সে দস্তরমতো হিসাবী সংসারী,—এই গুণটি সে উত্তরাধিকার-সূত্রে পিতৃ-পিতামহের কাছ থেকে নিজের শোণিত-মজ্জার মধ্যে বিনা চেষ্টাতে, কেবল জ্মাধিকারেই পেয়েছিলো। রাম্যাহ ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক চাইতে চাইতে হনহন করে' পথ চল্ছে, তার গাটা ছম্ছম্ কর্ছে, কিছ সে মনের মধ্যে কোনো ভয়ের চিস্তাকেই আকার ধরে স্পষ্ট হয়ে উঠ্তে দিচ্ছে না। হঠাৎ তার কানে আওয়াঞ্ব এলো,— "মাণিকপার মুক্ষিল আদান।" মুক্ষিল আদান ফকিরদের মোটা চড়া গলার চাৎকার রাম্যাছর মনে ছেলেবেলা থেকেই আতম্ব উৎপন্ন কর্তো; এই ফ্কিরেরা ভিক্ষায় বাহির হয় তথন, যথন রাত্রের অন্ধকার ছেলেদের জুজুর ভয় দেথিয়ে জড়োসড়ো করে' ঘুম পাড়াবার জোগাড় করে, যথন শিশু-কল্পনার আড়াল আব্ডাল থেকে আলো-আঁধারের মধ্যে উকি মেরে ভূত পেদ্রী শাঁকচিন্নি ভন্ন দেখাতে থাকে। রাম্যাছর বন্ধপ এখন শৈশব পেরিয়ে যৌবনের দিকে পা বাড়ালেও, এই নিশুত নিঝুম রাতে নির্জ্জন পথে এক্লা চল্তে চল্তে মুস্কিল-আসানের রব শুনেই শৈশব-সংস্থারের বশে তার মনটা ছাঁত করে' উঠ্লো। সে চকিত দৃষ্টিতে চারিদিকে একবার তাকিয়ে একটু এগিয়ে যেতেই দেখ্লে মুস্কিল-আসান ক্ৰির তার চারমুখো চেরাগ হাতে ধরে' ভিক্ষা সেবে বাডী ফির্ছে—চারমুথো চেরাগের আলোতে ফকিরের প্রকাও চওড়া মুথের এক-বোঝা কাঁচা-পাকা দাড়ি আর তার লং: ঝল্ঝলে আল্থালার সাম্নেটা উচ্চল হয়ে উঠেছে। রাম্যাতু বাল্য সংস্কারের ভয়টা চট করে' দমন করে' হনইন করে' ফ্কিরেব কাছে এগিয়ে গিয়েই বলে' উঠ্লো--এই বে মুক্তিল-আসান ফকির! তোমাদেরই একজনকৈ আমি সন্ধ্যে থেকে খুঁজে বেড়াচিছ।

ফকির উৎস্থ<sup>ক</sup> হয়ে জিজ্ঞাসা কর্লে—কেনো বাবা, কেনো ? কিসের জঞ্জি ?

রামধাছ একটুও না ভেবে তৎক্ষণাৎ বল্লে—মা আমার কল্যেশে স্ওয়া পাঁচ আনার সিন্ধি মানসিক করেছিলো, তাই দেবার জন্তি।

সওয়া পাঁচ আনা! পীরের দোরার দম্কা লাভের আশার উৎসাহিত হরে ফকির বল্লে—দাও বাবা দাও, বাবা মাণিকপীর তোমাদের সকল মুদ্ধিল আসান কর্বেন—মাণিকপীর মুদ্ধিল আসান!"—ফকির উল্লাসে আজান দিয়ে উঠলো।

রাম্যাছ পদ্মনা বাহির কর্বার জন্ত কোটের ভান
দিকের পকেটে হাত ভর্লো, তার পর যেনো সেই পকেটে
পদ্মনা না পেয়ে বাঁ দিকের পকেটে হাত দিলে; তার পর
সেথানেও যেনো পদ্মনা না পেয়ে বৃক-পকেটে খুঁজলে;
অবশেষে কোথাও যেনো পদ্মনা না পেয়ে আবার বাস্ত
হয়ে এ-পকেট সে-পকেট হাঁট্কে দেখতে দেখতে মুখ
কাচুমাচু করে' বল্লে—পদ্মনাগুলো বাড়ীতেই কেলে এসেছি
দেখ্ছি। যাকগে, কাল আর-কাউকে ডেকে দিয়ে দেবো।

সঙরা পাঁ—চ আনা পরসা! কাল কোন্ ফকিরকে ডেকে দিরে দেবে তার তো ঠিক নেই। ফকির চিস্তান্থিত হয়ে কেমন একরকম ঝিমানো স্বরে বল্লে—তা চলো বাবা, তোমার বাড়ীতেই যাই, মানসিকের পরসা ফেলে রাথ্তি নেই।

রামধাত্র বল্লে—কিন্তু আমাদের বাড়ী যে এখান থেকে অনেক দূর—সেই কাছারীর কাছে। এত রাত্রে ভূমি আবার অত দূর ধাবা ?

রাম্যাছর ছল্ছলে চোথ আর হাবলাটে মুখ দেখে ফকির ভূলে গিরেছিলো; সে বল্লে—তা হোক বাবা। লোকের মানদিকের ধার শোধ করিরে মাণিকপীরকে খুশী করে' দেওয়াই তো আমাদের কাজ। মাণিকপীর খুশী হলি কারো কোনো মুদ্ধিল থাকে না—বাবা মাণিকপীর মুদ্ধিল আসান!" ফকির সওয়া পাঁচ আনা পরসা পাবার লোভের আনন্দে আবার ভাক ছেড়ে হেঁকে উঠুলো।

রামবাছ - আর ছিক্লজ্ঞি মাত্র না করে প্রকিরের চার-মুখো চেরাগের জোর আলোতে পথ দেখে দেখে একজন আগল্দার সঙ্গী পেরে নির্ভন্ন খুণী মনেই দিদির বাড়ীর দিকে চল্লো।

দিদির বাড়ীর কাছাকাছি গিরে রাম্যাত ফকিরকে বল্লে—এখানভা বড়ো গলি ঘুঁজি; আমার গাডা ছম্ছম কর্তি লেগেছে, ভুমি আমার আগে আগে কাছে কাছে চলো ফকির।

ফকির সাহদ দিরে বল্লে—ভর কি বাবা, মুঞ্জিল-আসানের চেরাগের রোশ্নী যতদূর যার তার চৌহদ্দীর মধ্যি জিন দানা ভূত পেরেত কেউ আস্তি পারে না। আমি আগে আগে যাচ্ছি—তোমার কিচ্ছু ডর নেই।

ফকির রাম্যাহর আগে গিয়ে কিছুদ্র যেতেই রাম্যাহ
নিঃশব্দে ও সত্তর পদে স্বট্ করে' পাশের এক শুঁড়ি গলির
অন্ধকারের ভিতর সরে' পড়লো। ফকির থানিক দূর
গিয়ে পিছনে রাম্যাহর পায়ের শব্দ না শুন্তে পেয়ে
পিছন ফিরে দেণ্লে রাম্যাহ নেই। প্রথমে সে মনে
কর্লে রাম্যাহ বোধ হয় একটু পিছিয়ে পড়েছে। তাই
সে ফিরে দাঁড়িয়ে চেরাগটা একটু উস্কে দিলে, এবং
আলো-আঁধারের মধ্যে দৃষ্টি পাঠাবার চেষ্টা করে' রাম্
যাহর তল্লাস কর্তে করতে বিমানো মোট। স্করে বল্লে—
কৈ বাবা, আসভিছোণ

শীবংশ রাজার বনবাসে রাণী চিন্তাদেবীর হাত থেকে পোড়া শোল-মাছ জলে পালিয়ে গেলে তাঁর মনের অবস্থা বেমন হরেছিলো, রাম্যাছর কোনো সাড়াশন্দ না পেরে মৃস্থিল-আসান ফকিরের মনের অবস্থা ততোহধিক শোচনীর হরে পড়লো। পরের মৃস্থিল আসান কর্তে এসে সেই পড়লো মৃস্থিলে! ফকির ইতাশার ক্ষোভে কাতর হয়ে আর্ত্তনাদ করে' ডাক্তে লাগ্লো—ও মানসিকওয়ালা বাবা! কনে গেলে বাবা ? ও মানসা-করা বাবা! জ্বানে কর্ল-করা মানসিক দাও বাবা!

আর বাবা! বাবা তথন এ-গলি থেকে ও-গলির বাঁক ফিরে সে-গলি দিয়ে ছুটে চলেছে। এক-একবার ফকিরের আর্দ্তনাদ তার কানে এসে পড়ে, আর তার গতি ফ্রতের হয়ে ওঠে।

ি ফকিরের আওরাজ চার-পাঁচ বারের পর রাম্যাগ্ন আর শুন্তে পেলে না। তথন সে নিশ্চিত্ত খুশী মনে দিদির বাড়ীর দরজায় গিয়ে ডাকাডাকি কর্তে লাগুলো। ফকিরের ব্যাকৃশ চীৎকারে পাড়ার লোকেদের নিরুপদ্রব নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাতে পাঁচ-সাত দিক থেকে পাঁচ-সাত জনে একগঙ্গে সমন্বরে এমন ধমক দিয়ে উঠ্লো যে ফকির বেচারা ঘিতীয় নৃতন মুন্ধিলের ভরে হঠাৎ চুপ করে' গেলো। কিছু সে অম্পষ্ট স্বরে গজ্গজ্ কর্তে কর্তে মানদিক-ওরালা ছেঁড়ার চৌদ্দ পুরুষের সঙ্গে নানাবিধ সামাজিক অসামাজিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পাতাতে পাতাতে তাদের জন্ত বিবিধ অথান্ত থান্তরূপে বরাদ কর্তে কর্তে সেই দীর্ঘপথ উজান বেয়ে আবার ফির্তে লাগ্লো। নিরুপার ক্রম মনকে সে এই বলে' সান্ত্রনা দিতে লাগ্লো যে বাবা মাণিকপীরের নাম নিয়ে ঠকামি— তিন রোজের মধ্যে এর সাজা হাতে হাতে পেতে হবে না।

কিন্তু বৃদ্ধিমান লোককে বিধাতাও এঁটে উঠ্তে পারেন না—সে বৃদ্ধির জােরে স্বাইকে ঠকিয়ে নিজের স্থােগ আবিষ্কার করে? নেয়। মাণিকপীর তাঁার ভক্তকিরের আর্জি সংস্তৃত বাম্যাত্কে মুস্কিলে না কেলে তার বিশেষ আসানই কর্বার স্ত্রপাত করে? দিলেন।

রাম্যান্থর ভগাপতি ছিলো যশোরের উকিল কিরণ-বাবুব মুছরী। কিরণ-বাবুর মনটা ছিলো এমন বড়ো যে তিনি বাড়ীর চাকবকেও নিজের আত্মীরের মতন দেখ্তেন। তাঁর মুহুবীর অস্ত্রপের দেবা থেকে মৃত্যুর পর সংকার পর্যান্ত তিনি নিজের হাতে ও নিজের পরচে করেছেন; মৃত্বীর মৃত্যুতে কেঁদে আকুল হয়েছেন।

রামযাত্রর দিদি ভাইএর সঙ্গে বাপের বাড়ী যাবার উদ্যোগ করে? ভাইকে বল্লে—যা, একবার বাবুকে বলে? আয়, তিনি আমাদের অনেক করবছেন।

রামঘাত কিরণ-বাব্র কাছে গিরে • দাঁড়িরে নিজের পরিচর দিতেই কিরণ-বাব্র চোথ জলে ভরে উঠ্লো। তিনি রামঘাত্র পিঠে হাত বুলিরে দিতে লাগ্লেন, কিছু বল্তে পার্লেন না।

কিরণ-বাব্র চোথের জল গড়িরে না পড়্লেও তাঁর চোথের ছলছলে ভাব রাম্যাত্র চোথ এড়ালো না। সে বল্লে—দিদিকে আমি নিয়ে যাবো ভাই আপনার অমুম্ভি নিতে এসেছি।

কিরণ-বাবু জিজ্ঞাসা কর্লেন—তোমার দিদি এখন কোথার যাবেন ? শশুরবাড়ী, না তোমাদের বাড়ী ? রামবাছ বল্লে—দিদির খণ্ডরবাড়ীতৈ কেউ নেই;
আর ওথানকার অবস্থাও তো ভালো নর। দিদিকে
আমাদের কাছেই থাক্তে হবে। আমাদেরও অবস্থা
ভালো নর। কিন্তু এক মারের পেটের বোন, ভাকে
ভো আমি ফেল্তে পার্বো না—এক মুঠো ভাত জুট্লে
ভাই হভাগ করে? থেতে হবে।

ছেলেমান্থবের মুখে জ্যাঠামির কথা ওনেও কিরণ-বাবু খুশী হরে বল্লেন—এই তো চাই বাবা! যার এমন মন তার কখনো কোনো অভাব জগবান রাখেন না। তোমার বাবা কি করেন ?

রামযাছ মুখ মলিন করে' বল্লে—বাবার ছ বছর হলো কাল হয়েছে। তিনি নড়ালের বাবুদের জমিদারীতে গোমস্তার কাজ কর্তেন। বাবার কাল হওয়ার পর মাধান ভেনে কট করেও আমায় পড়াচ্ছিলেন। এখন দিদিকে নিরে যাচিছ; আমার এখন পড়া ছেড়ে একটা কাজকর্মের জোগাড় করতে হবে।

রাম্যাহর চোথের জল ছিলো হাতধরা; তার ছোধের আভাবিক ছলছলে ভাবটা ইচ্ছা করলে একটুতেই জ্ঞলধারার পরিণত হয়ে গড়িয়ে ঝরে' পড়তে পার্তো। এখানে সে সেই হর্লভ অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে কিরণ-বাব্র কোমল করণাপ্রবণ মনে অমোঘ অল্প আঘাত কর্লে। কিরণ-বাব্ জান্তেন তাঁর মুন্তরীর অবস্থা কিরকম বিষম দরিদ্র ছিল; তার হাতে যারা মেয়ে সম্প্রনান করেছিলো তাদের অবস্থাও যে ভালো নয় এ কথা বিশ্বাস কর্তে তাঁর একটুও ছিখা বোধ হলো না। তিনি ব্যথিত হয়ে বল্লেন—না না বাবা, এই বয়সে তুমি লেখাপড়া ছেড়ো না। তুমি যদি বরাবর পাস্করে' থেতে পারো, আমি মাসে মাসে তোমায় দশ টাকা করে, দেবো।

রাম্যাছর মুথে চোথে হর্বগদ্গদ ক্বতার্থতার ভাব ফুটে উঠ্লো। রাম্যাছ বিনীত ভাবে বল্লে—আপনার দরার কথা দিদির কাছে শুনেছি। আপনি দিদিকে দেশ্বেন—আপনিই এখন তার অভিতাবক।

কিরণ-বাবু এ কথার কোনো জ্বাব দিলেন না<sub>ল</sub> একটু অন্তয়নক হয়ে কি থেনে। চিস্তা কর্তে লাগ্লেন।

কিরণ-বাবুকে অন্তমনা দেখে রাম্যাত্ বল্লে—আজে এখন তবে আদি।

কিরণ-বাবু একটা টিনের হাত বাক্স খুলতে খুলতে বৃশ্লেন- দাঁড়াও ঠাকুর, পারের ধুলো না দিয়ে যাবে কোথার 🕈

কিরণ-বাব কারতঃ প্রাহ্মণের উপর তার গভীর ভক্তি। তিনি বাক্স থেকে তিন-খানি দশ-টাকার নোট বা'র করে' বা-হাতে রাখ্লেন এবং ডান-হাতে রাম্যাত্র পায়ের ধূলো মাধার দিলেন: তার পর রাম্যাত্র হাতে একে একে শুণে শুণে তিনধানা নোট দিতে দিতে বললেন-এই নাও ঠাকুর, তোমার পারের ধুলোর দক্ষিণা। এই তোমাদের পথ-খরচ। আর তোমার দিদিকে বোলো. বন্দিনাথ আমার কাছে যা মাইনে পেতো তার অর্দ্ধেক

আমি তোমার দিদিকে মাসে মাসে পাঠিরে দিতে থাকবো। ভোমাদের বাড়ীর ঠিকানাটা কি বলো ভো. লিখে রাখি।

রাম্যাত্ব অপ্রত্যাশিত ভাবে তিন দশে ত্রিশ টাকা পেরে পরম উৎফুল হলে উঠ্লো। তার চেয়ে সকল রকমে বড়ো कित्रन-वावुत्क व्यमस्त्राटि शास्त्रत धूला पिरत्र ठेकिस (म हाल' এলো। পথ-খরচের টাকা পাওয়া ও ভবিষ্যতে তার পভার সাহায্য ও দিদির মাসহার। পাবার বন্দোবস্তের কোনো থবরই সে তার দিদি বা মাকে জানানো আবশুক মনে কন্বলে না। সে বাড়ীতে ফিরে গিমেই পোষ্ট অফিনের সেভিংস্ ব্যাক্ষে নিজের নামে একটা হিসাব খুললে।

( ক্রমশ: )

### নিখিল-প্রবাহ

### শ্রীহেমন্ত চটোপাধ্যায়

শাইকেল-ক্সরত--

প্রশালীতে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কুটবল খেলা লাগাইয়া হাঁটু গাড়িয়া বসান হয়। তার পর মোটর সাইকেল

তাহাতে শরীরের তাগৎ আবশুক হয়। থেলোরাড়দের আমেরিকাতে ফুটবল থেলোয়াড়দের এক অভিনব এক একটি মোটর সাইকেলের সামনের চাকাতে কাঁধ

আন্তে আন্তে জোর भिषा ठानात्ना इस । থেলোয়াড় সাইকেল পিছু দিকে হটাইয়া मिवात (हरे। करता অবভা পেলোয়াড পরাস্ত হয়—কিন্তু এই রূপ ক্সরতে ছাতির জোর খুব বাড়ে এবং থেলোদ্বাড়ের 779 বৃদ্ধি পায়। ছবিতে (मध्न-- এकमन থেলোয়াড় সাইকেল-ক্সরত কেমন করিয়া করিতেছে।

সাইকেল-কস্রত ক্ষেৰণ কারদার উপর চলে না, ইহাতে প্রতিপক্ষের र्थानाम्परक काम्रमार्ड शंका मियाव महकाव शाकिरन व

অশ্ব মৃষ্টিযোদ্ধা—

বিখ্যাত মৃষ্টিযোদ্ধা

বোড়াকে মৃষ্টিযুদ্ধর দহানা পরাইয়া মৃষ্টিযুদ্ধ করিতে শিথাইয়াছে। বোড়াটি এখন প্রার মামুষের মতই ছই পারে ভর দিয়া দাঁড়া-ইয়া মৃষ্টিযুদ্ধ করিতে পারে। কালে, এই অর্থ বোধ হয় অম্ব-জগতের শ্রেষ্ঠ মৃষ্টি-বোদ্ধা হইবে। প্রথম ব্রেক্ষাদেশীয়া আইন-ব্যবসায়িনী মহিলা --

সকল দেশেই নারীদের ভিতর



অখ-মৃষ্টিযোদ্ধা

বালক বিমানবীর—

ফার্মান পার্ক,র বয়দ ১৪ বৎসর। এই বালক এই



জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়।ছে। নাটী আর কোনো কাজেই পুরুষের পিছনে পড়িয়া থাকিতে চায় না। ব্রশ্ব-

দেশীয়া নারীরাও ইহাতে যোগ দিয়াছে। মা পা হ'মি—
ব্রহ্মদেশের নারীদের মধ্যে প্রথম আইন-ব্যান্সায়িনী
সম্প্রত আবো অনেক ছাত্রী আইন অধায়ন করিতেছেন।

প্রথম ব্রহ্মদেশীরা আইন-ব্যবসায়িনী মহিলা



বালক বিমান-বীর

বয়সেই এরোপ্লেন চালনায় অসাধারণ দক্ষতা লাভ করিয়াছে। বিমান-চালনার অধিকার লাভ করিতে হইলে, পরীক্ষার পাদ করিয়া অমুমতি-পত্র লইতে হয়। এই বালক পরীক্ষায় ननचारन পान कतिया विमान-जानरकत्र नाहेरनका भाहेबारह । खबानिश्टेन नर्गाञ्च अद्वादश्चन हानाव ।

দৌডিয়া আদিল-পুব জোরে কে শীদ দিতেছে, ভাহাই দেখিবার জন্ত। বাপ মা আসিয়া দেখিল-তাহাদের ৭মাদবহন্ত পাকা ছেলে গাড়ীতে ব্দিয়া মনের আনন্দে শীদ দিভেছে। শীদের শব্দ শুনিরা মনে হয়, যেন কোন বয়স্ক লোক শীদ এই মার্কিণ বালক প্রথমবার ইভিয়ানাপলিদ হইতে - দিতেছে। এই শিশু শীদ দিয়া নিজেকে নিজেই ঘুম পাড়ায়।



नर्सर रिक्टेंद्राबाद्यन-हानक .



পোকা ছেলে

### দৰ্বকনিষ্ঠ এরোপ্লেন-

#### চালক---

ফ্র'ঙ্ক বিপিন্গিল্ নামক একজন ১৩ বৎসর বয়স্ক আমেরিকান ছাত্র क्रगट उत्र नर्स-किर्मित विमान-हानक। এই চালক নির্ভয়ে তাহার ছোট এরোপ্লেন লইয়া আকাশে ইচ্ছানত উডিয়া বেডায়।

#### পাকা-ছেলে—

পাশের ঘরে ছোট ছেলে তাহার গাড়ীতে বদিয়া আছে, এমন সময় অক্ত ঘর হুইতে তাহার বাপ মা



নারী সাঁতারী

#### নারা-দাঁতারা —

সম্প্রতি একজন
নারা ৫৮ ছন্টাতে
১৫০ মাইল সাঁতার
দিয়াছেন। এই
মহিলার নাম মিদেস
লাট মুর স্থামেল।
ইনি হাড্সনননীতে
অ্যালবানি হইতে
নিউইয়র্ক পর্যাস্ত (১৫০ মাইল)
সাঁতার দিয়াছেন।
এ পর্যাস্ত কেহ একটানা ৫৮ ছন্টাতে
এত দুর সাঁতার



দির্বাছে বলিরা জানা নাই। সাঁতাবের ঠিক পরেই ভদ্র
মহিলার (পাশে তাঁহার সম্ভানেবা) ছবি তোলা হয়।
তাঁহাব মুথে ক্লান্তিব চিহ্ন মাত্র নাই। স্থাধীন দেশেব
্নাবী—ইহাদেব'কথাই আলাদা।

#### সাইকেল-ফুটবল —

সম্প্রতি বেল্জিয়ামে সাইকেল চড়িয়া কুটবল থেলার প্রবর্ত্তন হইয়াছে। প্রথম ম্যাচ যেদিন থেলা হয়—চাজাব হাজার দর্শক "এই থেলা দেখিয়া"প্রচুব আনন্দলাভ করে। ছাব দেখিলে এই অভিনব কুটবল থেলার সামাঞ্চ পরিচয় পাইবেন। আমাদের দেশেও ইহার আগমন হইতে বেশী সময় লাগিবে বলিয়া মনে হয় না।

#### সাঁতার-না জানা ব্যক্তির সাঁতার-পোযাক-

সাঁতার যাহারা কোনো রকমেই শিথিতে পাবে না, তাহাদের উপযোগী এক প্রকার পোষাক আবিদ্ধার হইরাছে। এই পোষাক পরিরা জলে নামিলে সাতারীর ডুবিরা যাইবার কোনো আশক্ষা নাই। সাঁতার-পোষাক এমন দ্রব্যের তৈরারী, যাহা কোনো মতেই জলে ডুবে না। এই পোষাকে পাল্প করিয়া হাওয়া ভরিবার কোনো দরকার হয় না, নিজে হইতেই ভাসে। খুব ছোট ছেলেও এই সাঁতার-পোষাক পরিয়া গভীর জলে ভাসিয়া থাকিতে পারে।

সাইকেল-ফুটবল

ছবিতে দেখুন—করেকজন লোক সাঁতাব ুনা জানা সংখেও কেমন জলে ভাসিয়া বেডাই তেছে।



সাঁতার-না-জানা ত্যাক্তর সাতার-পোষাক

#### হাউডিনি —

কিছুকাল পূর্ব্বে হাউডিনির মৃত্যু হইয়াছে। আমেরিকা
এবং ইয়োরোপে হাউডিনিকে লোকে "The HandeuffKing" বলিয়া জানিত। হাউডিনির ম্যাজিক দেখাইবার
ক্ষমতা ছিল অত্যাশ্চর্যা। মনে হইত—তিনি বৃঝি সত্যই
একজন যাতকর, মন্ত্রবলে যাহা ইচ্ছা,—সম্ভবকে অসম্ভব এবং
অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারেন। হাউডিনির কতকগুলি
আশ্চর্যা ম্যাজিকের বর্ণনা এই স্থানে করা হইল। ম্যাজিক



হাউডিনি (পাঠাগারে)

দেখাইবার ষ্টেক্কের উপর একটি হাতী আনিয়া দাঁড় করান হইল, তার পর মূহুর্ত্তে দেই বিরাট হাতী শৃস্তে মিলাইয়া গেল। আবার থানিক পরে হয় ত দেখা গেল—হাতী ঠিক যেখানে ছিল, সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিরাছে।

ভাট ছুঁচের প্যাকেট, প্যাকেট-বাঁধা অবস্থায় তিনি গিলিয়া ফেলিলেন। তার পর একটা স্থার গুলিও মুখে ভরিয়া দিলেন। মিনিট ছই পরে দর্শকদের একজনকে ভাকিয়া বলিলেন, স্থার একটা খুঁট ধরিয়া মুখ হইতেটানিয়া বাহির করিতে। স্থা টানিবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল যে, প্রত্যেকটি ছুঁচ স্থাতে গাঁথা হইয়া বাহিরে আসিতেছে। সমস্ত ছুঁচগুলি স্থাতে গাঁথা অবস্থাতে মুথের বাহিরে আসিবার পর, হাউভিনি আবার সেইগুলি মুথে ভরিয়া দিলেন, এবং পর মুহুর্ন্তেই ছুঁচের সবগুলি প্যাকেট এবং স্থার গুলি মুথ হইতে বাহির করিয়া দিলেন। কেমন করিয়া যে কি হইল, ভাহা কাহারও বুঝিবার উপায় ছিল না।

একবার একজন লোক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে যে কেমন করিরা তিনি তাঁহার আশ্চর্য্য মাজিক করেন। হাউডিনি বলেন, "আমি যাহা করি, তাহা সাধারণ পদার্থ এবং জড়বিজ্ঞানের সাহায্য লইয়া করি। ইহাতে অসাধারণ কিছুই
নাই। আমার কোনো প্রবাব মন্তবল নাই। আমি
মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে এমন অনেক কিছু করিতে পারি,
যাহাতে সাধারণ লে'কে আমাকে অন্তর্দশী বলিয়া ভ্রম করে।"



হাউডিনি ( হস্ত-শৃভাল-মোচন )

় হাউডিনির মত নানা বিভার পণ্ডিত লোক বিরল। তিনি বালীকরের বিভার চরম দেখাইয়া গিয়াছেন। বলা বাহল্য, আমাদের দেশের বাজীকরদের বিষয় কেহ বিশেষ করিয়া ভাবেন না। আমাদের দেশেও এমন অনেক বাজীকর ছিল এবং আছে, যাহারা নানা বিস্তান্ত্র পণ্ডিত না হইলেও বাজীকর হিসাবে খুব উচ্চ স্থান পার।

হাতকড়া খুলিয়া ফেলিবার ক্ষমতা ছিল তাঁহার অত্যাশ্চর্যা। একবার তাঁহাকে হাতে পারে হাতকড়া দিয়া বাধা হয়। তার পর একটি বস্তায় ভরিয়া বস্তাকে দড়ি দিয়া ভাল করিয়া বাধা হইল। তার পর হাউডিনিকে মাথা মাটির দিকে করিয়া একটি জলপূর্ণ লয়। পিপার মধ্যে ভরিয়া



হাউডিনি (নিয়দিকে লম্বমান)

দেওয়া হইল, এবং পিপার উপরের ঢাকনি শক্ত করিয়া
বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। এই সমস্ত হইবার পর পিপাকে
একটি পরদা দিয়া আবৃত করিয়া দিয়াই, এক মিনিট পরে
পরদা খুলিয়া দেওয়া হইলে দেখা গেল, আপাদ-মস্তক
জলসিক্ত অব্স্লায়—হাতে হাতকড়ি লইয়া তিনি হাসিম্ধে
পিপার বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন। পরদা দিয়া যথন পিপা
ঢাকা দেওয়া হয়, তথন কোনো লোক সেখানে ছিল না,

এবং পরদা সরাইবার পরও কোনো, লোক ছিল না।
হাতকড়ি শুলি সব নতুন, একজন দর্শক বাজার হইতে সম্ভ সম্ভ কিনিয়া আনেন। এই প্রকার অস্তুত দৃশ্য কয়জন বাজীকর দেখাইতে পারেন জানি না।

হাউডিনিকে অনেকে অনেক রক্ষ কঠিন হাতক্ডা পরাইরা খুলিতে বলিয়াছে—তিনি তাহা মুহুর্কে খুলিরা দিয়াছেন। তাহার নিজের কোনো গোপন কলকজাওয়ালা হাতক্ড়ি ছিল না। হাতক্ড়া দর্শকদের কেহ আনিত। হাউডিনি কেবলমাত্র বাজীকর ছিলেন না। তিনি পাকা খেলোয়াড়, বৈজ্ঞানিক, ব্যবসায়ী এবং পণ্ডিত ব্যক্তিছিলেন।

তিনি যে গ্রন্থাগার রাথিয়া গিয়াছেন, তাহার মূল্য কম ক্রিয়া ধ্রিলেও প্রায় ১০ লক টাকা হইবে।

ম্যাজিক দেখাইরা হাউডিনি যে পরিমাণ টাকা রোজগার করেন, ইচ্ছা করিলে তিনি ভাহার একশত গুণ অধিক টাকা রোজগার করিতে পারিতেন। কিন্তু ম্যাজিক দেখাইরা অর্থ উপার্জ্জন করা অপেক্ষা তিনি নানাবিধ পুস্তক পাঠে অধিকতর সময় কাটাইতেন। তিনি পৃথিবীর ছয়টি ভাষার মুপণ্ডিত ছিলেন। যে ছয়টি ভাষা জানিতেন, সেই ছয়টি ভাষার পতিতদের লেখা সকল পুস্তক তিনি পাঠ করিয়াছিলেন। হাউডিনির নিজের লেখা বই আছে। তিনি নানা দেশ ভ্রমণ করেন। বৈজ্ঞানিক গ্রেব্ণাণ্ড তিনি অনেক করিয়াছেন।

পা ঘডি--

হাত-ঘডির বাবহার সকলেরই জানা আছে, কিন্তু



পা-ঘড়ি

পা-ছড়ির কথা বোধ হয় অনেকেই খোনেন নাই। একজন বিখ্যাত বায়স্থোপ অভিনেত্রী সম্প্রতি তাহার জুতার বগলসে একটি চমৎকার ছোট স্থইস্ যড়ি লাগাইয়। এক নাচে রোগদান করে। ঘড়িট জুতার বগলসের সঙ্গেই তৈরী করা হয়। নাচিবার সময় নাচের তাল ঠিক রাখিবার পক্ষে এই ঘড়ি না কি বছ সাহায়্য করিয়া থাকে। নাচিবার সময় কেহ যদি পা মাড়াইয়া ভায়, তবে এই ঘড়ির অবস্থা অত্যঙ্গ খারাপ হইবে বলিয়া মনে হয়।

#### নফোদ্ধার--

১৯১১ খঃ অব্দে মেরিডা নামক জাহাজ অনেক দোনা লইয়া ডুবিয়া যায়। এই দোনাকে সমুদ্রতল হইতে উদ্ধার

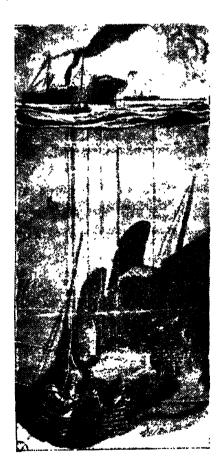

নষ্টোদ্ধার

করিবার চেটা ইইতেছে। সমুদ্রের উপর জাহাজ হইতে ডুবুরি নামাইয়া সমুদ্রতলে জাহাজের সোনা রাথিবার ঘরের দেওয়াল কাটিবার চেটা চলিতেছে। এই দেওয়াল কাটা ছইলে পর ঘরের ভিতরকার সোনার সিন্দুক তারের দড়িতে বাঁথিয়া উপরে তোলা হইবে। লোনা রাথিবার ঘরের দেওয়াল যদি কাটিতে না পারা যায়, তবে ছিনামাইট দারা লোহার দেওয়াল উড়াইয়া দেওয়া হইবে।

সমুদ্রতল হইতে সোনা উদ্ধার করা সম্পর্কে নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক আলোচনা এবং গবেষণা এবং আবিদ্ধারও হইরাছে। একজন বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন যে, সমুদ্রজলে কোটা কোটা মণ সোনা আছে। এই সোনা উদ্ধার করা সম্ভব, কিন্তু তাহার প্রথম থরচা এত বেশী যে, কেহু সাহস করিয়া উহাতে নামিতে পারে না। এই বৈজ্ঞানিকের হিসাবে দেখা যায় যে, প্রতি ৫০০ টন জলে ৩০ টাকা আলাজ মূল্যের সোনা আছে।



সমুদ্রতল হইতে লুপ্ত রক্ষোদ্ধার

সমূদ্রের জলে কেবল যে সোনা রূপা এবং নানা প্রকার লবণ ইত্যাদি আছে, তাহা নর, কত কোটা প্রকারের জীব জানোরার যে সমৃদ্রে বাস করে তাহার সংখ্যা নাই। ভালার তুলনার সমৃদ্রের বাসিন্ধাদের সংখ্যা অনেকশুণ বেশী। সমুদ্রতলে কত জাহাজের এবং ডাঙ্গার মানুষের সমাধি যে হইয়াছে, তাহারও সংখ্যা নাই।

সমুদ্রতলে নামিবার জন্ম কত রকমের কল কজা, ডুব্রি পোষাক ইত্যাদি হইরাছে। এখন এক প্রকার ডুব্রি পোষাক হইরাছে, যাহা পরিয়া ডুব্রি সমুদ্রের মধ্যে ৬০০ ফিট নামিতে পারে। কিছুদিন পূর্বে ইহা কল্পনাতীত ছিল।

সমুদ্রের জলের ভিতর ছবি তুলিবার ক্যামেরারও আবিদ্বার হইয়াছে। পূর্বে সমুদ্রের ভিতরের ছবি অনেকটা কল্পনার সাহায্যে আঁকিতে হইয়াছে; এখন ক্যামেরাতে ফটো তুলিতে পারা যায়। ইহাতে সমুদ্রের ভিতরের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়।

এমন কলও আছে বাহার সাহায্যে সমুদ্রের উপর হইতেই বিশেষ বিশেষ স্থানের গভীরতা কত তাহা স্থির করিতে পারা যায়। দড়ি ফেলিয়া জল মাপিবার দরকার হয় না।

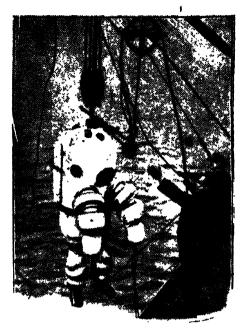

ভুবুরি পোষাক

# **मिक्**णृल

#### শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

\$

শ্রক্মারী এবং নরেশ কলিকাতা যাইবার কিছুকাল পরে এক দিন সন্ধার পর সরমা রাধামাধবের মন্দিরে কথকতা শুনিতে গিরাছিল। গৃহে রমাপদ তাহার পূত্রকে লইরা ছিল। স্বামী-পূত্রকে গৃহে কেলিরা একা প্রতি-বেশীদের সহিত কথকতা শুনিতে যাওয়ার সরমা প্রথমে কিছুতেই স্বীকৃত হর নাই, কিছু এরপ ব্যবস্থা ভির সরমার পক্ষে কথকতা শোনা সম্ভবপর নহে বলিয়া রমাপদ জোর করিয়া তাহাকে পাঠাইরা দিয়াছিল।

পৌষ পূর্ণিমা। প্রথর শীতের আক্রমণ হইতে যথাসম্ভব আত্মরক্ষার জন্ত উর্দ্ধে ঘন পুরু সামিরানা এবং চতৃদ্দিকে কানাত দিয়া পরিবেটিত হইরা শ্রোতৃবর্গ একান্তচিত্তে, কথকতা গুনিতেছিল। ছিন্ন এবং অনাবৃত অংশ দিয়া বে-টুকু পূর্ণিমার জ্যোৎসা প্রবেশ করিতেছিল তাহার

চতুগুণ প্রবেশ করিতেছিল শীত-রাত্তের কন্কনে
হিম। কিন্তু দে দিকে কাহারো দৃষ্টি ছিল না; আত্মবিশ্বত হইরা সকলে গুনিতেছিল জড়-ভরতের করুণ
কাহিনা। মাতৃ-সেহের প্রবেশতার কথা বিশদ করিবার
অভিপ্রায়ে কথক তথন বলিতেছিলেন জাম্বতীর উপাধ্যান।

তিনি বলিতেছিলেন, 'সন্তান-স্নেহ প্রবলতার অক্স সমস্ত শক্তিকে অভিক্রম করে—এমন কি পতি-প্রেমকেও। আমাদের এই পুণ্যাশ্রিত ভারতবর্ধে আর্য্যজাতির মধ্যে শ্রামী-ভক্তির মহিমান্তি ইতিহাসের বিরুদ্ধে কোনো কথাই বলবার নেই; কিন্তু পৃথিবীর ভিতর এমন হান এখনও চুর্লভ নর যেখানে শ্রামীর প্রতি স্ত্রীর ভক্তি অথবা ভালবাসা আমাদের দেশের চেয়ে অনেক চুর্ব্বল; সন্তান-শেহ কিন্তু সে-সকল দেশেও কিছুমাত্র কুল্ল নয়—ঠিক আমাদের দেশেরই মত প্রবল। শ্রামী-ভক্তির মধ্যে ংশ্বারের কিছু যোগ আছে—সন্তান-স্নেহের উৎপত্তি কিছ একেবারে জননীর রক্ত-মাংসের মধ্যে নিহিত; কোঁনো ংশ্বার অথবা বৃক্তি-বিবেচনার সঙ্গে তার যোগ নেই— গার যোগ নাড়ীর মধ্যে। একান্ত সহজ বলেই তা মত্যন্ত প্রবল।'

সরমার মনে পঞ্জিল কিছুকাল পূর্ব্বে একদিন রমাপদ গহার সহিত এইরকম একটা প্রাসন্তের সামাস্তভাবে গোলোচনা করিয়াছিল। নিরতিশন্ন কৌতৃহলে সে তাহার ন্স্তাবিষ্ট চিত্তকে একাগ্র করিয়া লইয়া গভীর মনোযোগের হিত শুনিতে লাগিল।

কথক বলিতেছিলেন, 'এ কথার প্রমাণের জন্ত অন্ত াশে যাবার প্রয়োজন নেই, আমাদের ভারতবর্ষেই ামীভক্তি এবং পুত্রবেহের মধ্যে শক্তি-পরীকা অনেকবার য় গিয়েছে। উপস্থিত একটা ঘটনার প্রতি আপনাদের নাষোগ আকর্ষণ করি। স্বয়ং ভগবান 🛍 রুফ কৌতৃ-শর বশবতী হয়ে নিজগৃহে একবার এ বিষয়ে পরীক্ষা রে দেখেছিলেন। শর্ম-কক্ষে একটি পালম্বে ঐক্ত নে করে রয়েছেন এবং অপর একটি পালকে শ্রীকৃষ্ণ **ী জাম্বতী অর্দ্ধশা**য়িত অবস্থায় **তা**র নবজাত পুত্র ঘকে অন্তপান করাচ্ছেন, এমন সময়ে এক্রঞ্চ পদ-বার জন্ত জাম্বতীকে আহ্বান করলেন। স্বামা াপে যাবার জন্ম জাম্ববতী বারম্বার চেষ্টা করলেন, কিন্তু শাম্ব ছুতেই ছাড়লে না; অধীর হরে রোদন করতে লাগল। ানো তার কুধা নিবৃত্ত হয়নি। তথন জাম্বতী স্বামীকে লেন যে পুত্রকে শাস্ত করে অবিলম্বেই তিনি স্বামীর '-সেবায় নিযুক্ত হবেন। এীক্লম্ফ কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত ালেন না, বললেন, "কুধিত পুত্রকে ছেড়েও তোমাকে নি আগতে হবে। মনে রেখো তোমার সঙ্গে মার সর্ভ আছে যে আমার কথার অবাধ্য হলেই আমি মাকে পরিত্যাগ করব।" স্বামীর এই অসমত উপরোধে **ধত হরে জাহবতী পুত্রকে শাস্ত করে স্বামীর নিকট** ার জন্ম আর একবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কুৎপীড়িত । স্তক্তপানে বঞ্চিত্ হয়ে আরও অধীর হয়ে কাতর স্বরে নে করতে লাগল। জাম্বতী একমূহুর্ত্ত নিশ্চলভাবে হান করে পুনরার পুত্রের পার্ছে শয়ন করে পুত্রকে শান করাতে লাগলেন। এক্রিফ বললেন, "আমি

তাহলে তোমাকে পরিত্যাগ করে চললাম জাম্বতী!" জাম্বতীর মুখ আরক্ত হয়ে উঠল; ঈষৎ দৃপ্তস্বরে তিনি বললেন, "আমি কিন্তু প্রভু আপনার মত অক্সায় ভাবে ক্ষ্যিত পুত্রকে পরিত্যাগ করে যেতে পারলাম না! কিন্তু যদি আপনার প্রতি আমার ভক্তি অচলা ধাকে—"

নিক্লম নি:খাদে দরমা অপেক্ষা করিতেছিল এই কঠিন সমস্তার জাম্বতী কি সমাধান করেন তাহা শুনিবার জন্ত। সমাধানের স্বপক্ষে জাম্ববতীর যাহা কিছু যুক্তি তর্ক অথবা বক্তব্য ছিল তৎপ্রতি আর কর্ণপাত না করিয়া সে কথকতা হইতে তাহার একাগ্র মনোযোগ নিমেষের মধ্যে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, 'ভূল করলে শাঘৰতী ৷ ছেলের জন্ত একেবারে স্বামীত্যাগ ৷ ভূল করলে! অভান করলে!' কিন্তু পরক্ষণেই যথন তাহার নিজ পুজের মুখ মনে পড়িল তখন দে মনে মনে আপনাকে প্রশ্ন করিল, 'আছা, ভূমি যদি এইরকম সঙ্কটে পড়তে তা হলে কি করতে 🔥 উত্তর নিরূপণের ছ্রহতার মধ্যে পড়িয়া প্রশ্নটা সহসা বিকটতর মূর্জিতে রূপাস্করিত হইয়া দেখা দিল। 'আচ্ছা, হঠাৎ যদি এইরকম একটা অবস্থা উপস্থিত হয়: যম যদি এসে বলে তোমার স্বামী এবং পুত্রের মধ্যে একজনকে নিশ্চরই ছাড়তে হবে, তাহলে কা'কে রেখে কা'কে ছাড় ?' এই অসমত এবং মর্মান্তদ প্রভার চিন্তা হইতে মুক্তিশাভের জন্ত সরমা অধীরভাবে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু না ভাবিতে চেষ্টা করিবার সেই অল্ল সমন্ত্রীকুর মধ্যেই সেমনে মনে অক্ততঃ দশবার প্রশ্নটি ভাবিয়া गইল। এমন কি, অবশেষে তাহার অবাধ্য মন উত্তর নিরূপণেও নিযুক্ত হইল। পুত্রকে রাথিয়া স্বামীকে ত্যাগ করিবে ? সরমা শিহরিরা উঠিল! অসম্ভব! আসম্ভব! তাহর না! তবে কি স্বামীকে রাথিয়া পুত্রকে ত্যাগ করিবে ? পুত্রের মুথ স্মরণ করিয়া সরমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল! তা'ও হয় না! তা'ও হয় না! সেমনে মনে যমকে কাতরভাবে বলিল, "প্রভু, এক কাজ কর না! ছজনকে রেখে আমাকে নেও না!" যম হাসিয়া বলিল, "সময় হলে তোমাকেও নোব। কিন্তু উপস্থিত ত সে কথা নয়!" ঘুম্ছেঞ্চ চিস্তার জালে জড়িত হইয়া সরমা মনে মনে ছট্ফট্ করিতে লাগিল।

ক্থকতার অবশিষ্ট অংশ সর্মা অন্যমনস্ক হইরা

কাটাইল। পথে আসিতে আসিতে তাহাকে চিন্তাবিষ্ট দেখিরা তাহার এক সন্ধিনী জিঞ্জাসা করিল, "অত একমনে কি ভাবছ ভাই ? বিণ্টুর কথা, না বিণ্টুর বাপের কথা ?"

প্রতিবেশিনীর প্রশ্নে মৃদ্ধ হাস্ত করিয়া সরমা বলিল, "না, আমি ভাবছি জাম্ববতীর কথা। কি করে সে ছেলের জন্তে স্বামীকে ছাড়লে ? আশ্চর্যা!"

প্রতিবেশিনী উচ্ছুদিত হইয়া বলিল, "আশ্চর্য্য কি রকম ?
স্বামী ও-রকম অক্সায় আক্বার করলে স্বামীকে না ছেড়ে
নাড়ী-ছেঁড়া ধন যে ছেলে—তাকে ছাড়তে হবে না কি ?"
তাহার পর মাতৃত্ব-মহিমার জ্বরে গর্ব্ব অমুভব করিয়া বলিল,
"কিন্ধু যেমন জাম্ববতী জাঁক করে বলেছিল তেমনি অবশেষে
শীক্ষকে নিজে এসে মিলতে হোল ত !"

সকৌতৃহলে সরমা জিজ্ঞাসা করিল, "এক্রিফ শেষকালে জাম্বতীর সলে মিলেছিলেন বুঝি "

প্রতিবেশিনী পুনরায় উচ্চুসিত হইয়া উঠিল। "মেলেন নি ত' কি করেছিলেন ? তবে এতক্ষণ শুনলে কি ? সে সময়ে ঘুমচ্ছিলে ভূমি ?"

সরমা কোনো কথা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।
গৃহে পৌছিয়া ঘারে মৃহ করাঘাত করিয়া সরমা ভাকিল,
"বিশ্বনাথ।"

বিশুরা ছারের নিকটেই সর্বাদ কছলে আরুত করিয়া শুইরা ছিল, তাড়াতাড়ি ছার খুলিয়া ছিল।

ভিতরে প্রবেশ করিরা স্বামীর নিকট উপস্থিত হইরা সরমা বাগ্রভাবে জিজ্ঞানা করিল, "ঘিণ্টু ঘুমিয়েছে না কি ?" শ্যার উপরে লেপের মধ্যে ঘিণ্টু তথন পরম স্থাধে নিজা ঘাইতেছিল। নরমাপদ বলিল, "হাা, ঘুমিয়েছে।"

"হধ থেয়েছিল ?"

"খেষেছিল।"

লেপের একাংশ ঈষৎ উন্মোচিত করিয়া একবার পুত্রের মুথ দেখিয়া লইয়া সরমা জিজ্ঞাসা করিল, "কাঁদে নি ত' আমার জন্মে ?"

এ প্রশ্নের উত্তর না দিরা রমাপদ মৃত্ মৃত্ হাসিতে লাগিল। বলিল, "তোমার জল্ভে আর একটি প্রাণী কি করেছিল সে বিষয়ে কি একটা কথাও জিজাসা করবে না সরমা ?"

রমাপদর প্রশ্নে হর্ষোদ্ভাসিত মুখে সরমা বলিল, "সে বিষয়ে কোনো কথা জিজাসা করবার দরকার নেই।" "কেন † দরকার নেই কেন **∤**"

"সে ত আমার নিজের মন দিয়েই বুঝতে পারছিলাম বলিয়া সরমা হাসিরা ফেলিল।

কপট গান্তীর্য অবলম্বন করিয়া মাথা নাড়িয়া রমাণ বলিল, "আনেক কম বৃঝছিলে। ঠিক যদি বৃঝতে তা হ বিষ্টুর চেয়ে আমার জন্তেই বেশী ব্যস্ত হয়ে বাড়ী ফিরতে:

সরমা সহাস্থাধ্ব বলিল, "তা হলে কি তুমি কেঁদেছি কি না বাড়ী এসে সেই কথাই প্রথমে জিজ্ঞাসা করতাম তাহার পর সহসা গঞ্জীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আফা, ডু যথন বাড়ী ফেরো তথন কার জন্তে বেশী ব্যস্ত হয়ে ফেরে বিণ্টুর জন্তে, না আমার জন্তে ? বেশ ঠিক করে বল ত !

রমাপদ বলিল, "আমার কথাটা না হর কাল যখন ব ফিরব তখন জিজ্ঞাসা ক'রো—ঠিক করে বলব; কিন্তু জ ত' আজ টাট্কা এখনি ফিরেছ—ভূমি কার জল্ঞে বেশী হ হয়ে ফিরছিলে শুনি ?"

কিছু পূর্ব্বে কথকতা শুনিতে শুনিতে যমের দ'
দরমার থে কাল্লনিক কথোপকথন হইরাছিল তাহা
পড়িয়া গেল; দে বলিল, "হজনেরই জল্ঞে দমান ব্যক্ত হত
তাহার পর এ প্রদক্ষ শেষ করিবার অভিপ্রায়ে স্থামীকে
কোনো কথা বলিবার অবদর না দিয়া বলিল, "যাক্ গে,
বড় গোলমেলে কথা! আজ কথকতাতেই ঐ ধরণের
উঠেছিল—ভাল করে কিন্তু কিছুই বোঝা যার না!"

"আমার কথাটা কিন্তু আমি বেশ ভাল করেই হ পারি।" বসিয়া রমাপদ নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল।

কোনো উত্তর না দিরা একাস্ক তৃগ্ডির সহিত
স্থানীর প্রণয়োডাদিত মুথের দিকে একদৃষ্টে চাহিরা রহিং
রমাপদ হাসিরা বলিল, "কি দেথছ অমন করে ?"
ঈবৎ লজ্জিত হইরা সরমা বলিল, "কিচ্ছু না।"
"কিচ্ছু না ? এই নাক-চোধ-কাণগুরালা এত বড় মু
কিচ্ছু না ?" বলিয়া রমাপদ গভীর বিস্মরের ভাব প্রকাশ ব "বাপ্রে! অমন মোটা মোটা ছজোড়া গোঁফ মুথকে কি কিচ্ছু না বলতে পারি!" বলিয়া কৌতৃক্তে

স্ত্রীর পরিহাস-বচনে সপুলক ক্রোভুকে রমাপদর প্রথম কুঞ্চিত হইন্না উঠিল।

চাহিয়া বলিয়া গেল, "এল, থাবার দিচ্ছি, থাবে এস।

# **দাময়িকী**

এবার 'ভারতবর্ষের' নিচোলে যে মহাত্মার প্রতিক্বতি প্রকাশিত হইল, তাঁহার শোচনীয় দেহাবসানের কথা এখনও সকলের স্বতিপটে বিরাজ করিতেছে: - তিনি প্রাত:মরণীয়, মহা-ত্যাগী সন্ন্যাসী স্থামী প্রদানন মহারাজ। ডিসেম্বর অপরাকে দিল্লীতে তিনি তাঁহার নিজ গহে আবহুল রসিদ নামক জনৈক মুসলমান আততায়ীর হস্তে নিহত হইম্বাছেন। তাঁহাকে রক্ষা করিতে যাইম। তাঁহার ভত্য ধরম সিং শুক্লতর্ত্রপে আহত হইয়াছিলেন, তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। স্থামী প্রদানন্দের বয়স ৭১ বংসর হইয়াছিল। সম্প্রতি তিনি নিউমোনিয়া রোগে ভূগিতেছিলেন। গত ২৩শে ডিসেম্বর বেলা পৌনে চারিটার সময় আবহুল রসিদ স্বামীজীর গ্রহে আসে। সে স্বামীজীর সহিত মুসলমান-ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চাহে। স্বামীজী বলেন যে তিনি অস্থস্থ, অক্স সময় কথা বলিবেন। অতঃপর আবছল রসিদ জলপান করিতে ইচ্চা প্রকাশ করে। স্বামীজীর ভূতা ধরম সিং তাহাকে পার্ম্ববর্ত্তী গ্রহে জলপান করাইবার জন্ত লইয়া যায়। সে জলপান শেষ করিয়াই দৌডিয়া স্বামীকীর ঘরে আসিয়া তাঁহার বক্ষ:ত্বল লক্ষ্য করিয়া চারি পাঁচটী খলি ছোডে। তাহাতে স্বামীকী তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। ভূত্য ধরম সিং পার্শ্বের পুহ হইতে ছটিয়া আসিয়া হত্যাকারীকে ফেলে। তথন আবছল রসিদ ধরম সিংহের উক্লদেশে অলি করে। ইতিমধ্যে অক্তান্ত লোকজন ও পুলিশ আসিয়া পড়ার হত্যাকারী ধৃত হয় ৷ আবহুল রসিদ বলিয়াছে, "বামী শ্রহানন্দ মুসলমান ধর্ম্মের শত্রু, —কাফের: সেইজস্তু আমি তাহাকে বধ করিয়াছি। আমার চঃথ নাই। আমি এই পুণাকার্য্যের জন্ত স্বর্গে ঘাইব। এই হত্যার জন্ত আর কেহ দায়ী নহে।" অমুসন্ধানে প্রকাশ পাইয়াছে, আবছন রসিদ দিল্লী ফৈজ-বাজারের প্রেসিডেণ্ট। নয় বৎসর পূর্বে সে হেজারৎ করিতে কাবুল গিয়াছিল, সেখানে সে পিস্তল সংগ্রহ করিয়াছে। স্বামী শ্রন্ধানন্দ শুধু হিন্দুর নহেন;—তিনি ভারতবাসী হিন্দু-মুসলমানের। তাঁহার মৃত্যুতে ভধু হিন্দুর **ক্ষতি নয়,—জাতীয়তার উপরে আঘাত পড়িয়াছে। তিনি**  যদি হিন্দুকে শক্তিমান করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন, তবে তাহাতে মুসলমানদেরও শক্তিমান হইবার কথা, কারণ হিন্দুমুসূলমান ভারতের জাতীরতার ছই প্রধান অল। যে হত্যাকারী প্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইরা স্থামী প্রজানন্দের প্রাণসংহার করিরাছে, সে পক্ষাস্তরে মুসলমান সমাজেরই শক্তি
হরণ করিরাছে।

স্বামী শ্রদানন্দ জলদ্ধর জেলায় তাল্যন নামক স্থানে ৰশগ্ৰহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্ব নাম ছিল লালা মুন্সীরাম। তাঁহার পিতা কাশীর পুলিদের ইনম্পেক্টার ছিলেন। স্বামীজী সেখানেই শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। ইন্টারমিডিয়েট পর্যান্ত পডিয়া তিনি উকিল হন এবং বছকাল জলম্বরে ওকালতি করেন। স্বামী দয়ানন্দের মৃত্যুর পর তিনি আর্য্য-সমাজে প্রবেশ করেন এবং অরকাল মধোই আর্য্য সমাজের প্রধান নেতা মনোনীত হন। ১৯০২ খুষ্টাব্দে শ্রন্ধানন্দের চেষ্টার গুরুকুলের উদ্বোধন হয়। রাউলাট আইনের বিক্লদ্ধে যথন ভারতের এক প্রাস্ত হইতে অক্ত প্রাস্ত পর্যাস্ত ঘোর প্র তিবাদ হয়, তথন ভিনি সেই প্রতিবাদে যোগ দেন। রাউলাট আইনের প্রতিবাদ-কল্লে ইনি দিল্লীতে এক বিরাট আন্দোলনের স্পষ্টি করেন। দিল্লীতে জনসাধারণ যথন খোর প্রতিবাদ করিতে-ছিল সেই সমন্ন পুলিসের সহিত তাহাদের হালামা হয়। সে সময়ে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ অকুতোভয়ে পুলিসের বন্দুকের নিকট বুক পাতিয়া দিয়াছিলেন। অতঃপর পাঞ্জাব হত্যাকাণ্ডের পর মহাত্মা গান্ধীর সহিত অসহযোগ আন্দোলন প্রচারে ব্রতী হন। সে সময় হিন্দু-মুসলমান মিলনের জন্ম তিনি বিশেষ চেষ্টা করেন। অতঃপর তিনি কংগ্রেসের সহিত সমস্ত সম্পর্ক वर्ष्क्रन कतिक्रा हिन्तू-त्रःगर्रातन मत्नानित्वन करत्रन। त्रःगर्रजन-কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াই তিনি দেখিতে পাইলেন যে. প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র হিন্দু ধর্মান্তর গ্রহণ করে; কিন্তু অক্ত ধর্ম্মের লোককে হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরিত করিবার রীতি ना थोकांत्र हिम्मुत मःशा पिन पिन कौंग रहेत्रा छेठिएछह । তিনি দেখিলেন যে যদি হিন্দু-সমাজের এই ক্ষয় রোধ করা না যায়, তবে হিন্দু জাতির ধ্বংস অনিবার্য্য। তথন তিনি শুদ্ধি আন্দোলনের হ্রপাত করিলেন।
কিছুকাল পূর্ব্বে আসগরী বেগম নায়ী জনৈক বিছুবী
মুসলমান মহিলা আসিয়া স্বামীজীর আশ্রর গ্রহণ করেন এবং
স্বেছ্রার হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন। এই মহিলা শান্তিদেবী বলিয়া
পরিচিত। শান্তিদেবীর ধর্মান্তর সম্পর্কে স্বামীজীর বিরুদ্ধে
এক মামলা হয়। মামলায় স্বামীজী বে-কন্মর থালাস পান।
স্বামীজীর ছই পুত্র এবং এক কন্তা। প্রথম পুত্রের
নাম হরিশ্চন্ত—তিনি রাজা মহেল্ডপ্রতাপের সেক্রেটারী।
বর্ত্তমানে তিনি কোথায় আছেন জানা নাই। দিতীয় পুত্র
পঞ্জিত ইন্দ্রনাথ দিল্লী হইতে প্রকাশিত দৈনিক 'অর্জ্জ্ন'
পত্রিকার সম্পাদক। কন্তাটি জীবিত নাই।

গত ১৪ই ডিদেম্বর 'বেনারস হিন্দু-সোদাইটী'র অমুষ্ঠিত se মাইল নিথিল ভারত-ভ্রমণ টুর্ণামেণ্টে বাঙ্গালীর গৌরব ভ্রমণপট্ট শ্রীমান বাঁশরীভূষণ মুখোপাধ্যার মির্জ্জাপুর হইতে বেনারদ পর্যান্ত ভ্রমণ-প্রতিযোগিতাম প্রথম স্থান অধিকার করিয়া হিন্দুর গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। ইহাতে ৩৮জন প্রতি-যোগী ছিল, তন্মধ্যে বোদাইয়ের হাউলেট সাহেব উপর্যুপরি তুই বংসর প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁচাকে পরান্ধিত করিতে না পারিলে ভারতবর্ষের ভিতর 'বিজয়ীর সন্মান' (Champion) তিনিই পাইবেন, ইহা একরূপ স্থির ছিল। এতথাতীত বিভিন্ন প্রদেশের স্থদক ভ্রমণ-বীরেরা, বাশরীভ্ষণ এই প্রতিযোগিতার নাম দিতেছেন শুনিরা, ইহাতে এবার যোগ দিরাছিলেন। ইহার পূর্ব্বে ত্রীমান্ ১৯২৫ সালের জামুরারী মাসে নিখিল-ভারত ৭৮ মাইল ভ্ৰমণ-প্ৰতিযোগিতাৰ বৰ্জমান হইতে বালীগঞ্জ পৰ্যাস্ত আসিয়া দিল্লীর প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী আসাদ আলীও পৃথিবী-পর্যাটক ডি, ষ্টেপলটন সাহেবকে পরাজিত করিয়া ২১ ঘণ্টায় প্রাথম স্থান অধিকার করিয়া স্থনাম অর্জন করেন। তৎপরে ৩০শে অক্টোবর তারিখে নিখিল-ভারত ৩০ মাইল ভ্রমণ-প্রতিযোগিতার ভার চবর্ষের ভ্রমণকারীদের ভিতর সর্বাপেক্ষা ক্ম সময়ে ৪ ঘণ্টা ৫৫ মিনিটের মধ্যে আসিয়া ভারতের . রেকর্ড করিয়াছেন। ইহার পূর্বেব জে, এল, স্থাণ্ডেলটন সাহেব এই পৰ ৫টা ২২ মিনিটে আসিয়াছিলেন। এই

ভ্রমণ-বীরকে পরাজিত করিয়া শ্রীমান ভ্রমণবীর' আখ্যা পাইয়াছেন। জগতের শ্রেষ্ঠ ভ্রমণকারী এই পূথ ৪ ঘন্টা ৩০ মিনিট ১।১৩ সেকেওে আসিয়াছেন। এবারেও তিনি যুক্ত প্রদেশের শ্রেষ্ঠ প্রথম বীর শ্রীযুক্ত পুক্ষবান্তম দাস ও নর্থ



্জীমান বাঁশরাভূষণ মুখোপাধ্যার

ষ্ঠাফোর্ড গোরাদলের বিখাত রিগনী সাহেব ও ই, আই, রেলওয়ে ফেচার প্রভৃতি ভ্রমণ-বীরদিগকে পরাজিত করেন। ১৩ই ডিসেম্বর কাশী-নরেশ হিন্দু প্রতিযোগীদিগকে উৎসাহ দিবার জন্ম একটা উত্থান-ভোজের ব্যবস্থা-করেন। তাহাতে তিনি ত:থ করিয়া বলেন, এই ছয় বৎসর প্রতিযোগিতায় একবারও হিন্দু প্রথম স্থান অধিকার করিয়া হিন্দুর মুখ উজ্জ্বল করিতে পারেন নাই। যে হিন্দুরা ধর্ম্মের জন্ম ভারতের সর্ব্বত্র পাদচারণা করিয়া যাইতেন, সেই হিন্দুদের বংশধরেরা ভ্রমণ-প্রতিযোগিতায় অপর জাতির নিকট পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে, ইহার অপেকা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে। যাহা হউক একজন বালালী কাশী-

নরেশের, আশাকে সাফল্য মণ্ডিত করিয়াছেন। এবারেও শ্রীমান্ ৭ ঘটা ৮ মিনিটে এই পথ আসিয়াছেন এবং মাস্ত্রাজের বিখ্যাত ম্যাকফারলেন, পাটনার স্থান্লে, বোঘাইয়ের হাউলেট ও রাণীগঞ্জের বল সাহেবকে পশ্চাতে ফেলিয়া রাথিয়াছেন।

वक्षमित्तत्र ममन्न माहित्वत्रा चारमाप-चानत्म करन्नकी দিন অতিবাহিত করেন, আর ভারতের অধিবাদীগণের মধ্যে সভাসমিতির মরস্থম পড়িরা যার। যেখানে যত জ্ঞাত অজ্ঞাত সভাস্মিতি আছে, এই সময় ভাহাদের বাধিক উৎসবের আয়োজন হইরা থাকে। এই সকল সভাসমিতির মধ্যে সর্বপ্রধান কন্ত্রেস্; আর বেথানে কন্ত্রেসের অধিবেশন হয়, দেখানেই আরও ছ-দশটা সভার বার্বিকী হইরা থাকে। এবার কন্গ্রেসের বৈঠক বসিরাছিল আসাম গৌহাটীতে। এই স্থদীর্ঘ কালের মধ্যে আদামে কন্গ্রেদের অধিবেশন পূর্ব্বে আর কখন হয় নাই। প্রকৃতির দীলা-কানন আসামের নৈস্গিক শোভা অনেককে এবার গৌহাটীতে আরুষ্ট করিয়াছিল। তাহার পর, বাঁহারা রাজনীতি-চর্চা করেন, তাঁহারা এবার গোঁহাটী কন্গ্রেসে কি ভাবে কাৰ্য্য করিবার প্রণানী বিধিবদ্ধ হয়, ভাহাই জানিবার জন্ত বিশেষ উৎস্থক হইরাছিলেন। ভারত-বিখ্যাত রাজনীতিক-পণ্ডিত শীবুক্ত শ্রীনিবাস আরেলার মহাশর এবার কন্থেসের সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছি**লে**ন। মহাত্মা গান্ধী বছদিন রাজনাতি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া নির্জ্জন-বাস করিতেছিলেন; এবার তাঁহার নির্জ্জন-বাস শেষ হইয়াছে; তিনি গৌহাটী কন্গ্রেসে যোগদান করিয়া-ছিলেন এবং অতঃপর পূর্বের মত সমস্ত কার্য্যেই যোগদান করিবেন। গৌহাটী কন্ত্রেদের কার্য্য স্থসম্পন্ন হইশ্বা গিরাছে। সভাপতি মহাশন্ন অবশ্ৰ নুতন কথা কিছুই বলেন নাই ; কিন্তু তিনি কোন প্রকার ঘোরপ্যাচ না দিয়া স্পষ্ট ভাবে কর্ম্বব্য নিষ্কারণ সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিরাছেন। আমরা তাঁহার ক্ষভিভাবণের শেষ অংশের মর্ম্ম নিমে লিপিবন্ধ করিলাম। ত্রীযুক্ত আরেঙ্গার মহাশর তাঁহার অভিভাবণের শেষে বলিয়াছেন--'আমি নির্কল্প সহকারে সকল নেডাকে, সকল দলের কন্মীকে কংগ্রেসে ও কংগ্রেসের বাহিরে দকলকে

এক বৎসরের অক্ত মতভেদ পরিত্যাগ করিরা একবাগে কাজ করিতে অমুরোধ করিতেছি। আমরা সকলেই স্বরাজ লাভ করিতে ব্যগ্র। দেই জন্ম আমি সকলকেই অমুরোধ করিতেছি—তাঁহারা আমার সহিত একমত হউন, বা নাই হউন, মিলন-কামনার সহিত স্বরাজলাভ কামনার সময়র করিরা ভারতে ও বিলাতে সরকারকে পরাভূত করা সম্ভবপর কি না, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন। স্বরাজ ভাবের জিনিষ, প্রগাঢ় বিশ্বাসমহ ইহাকে হাদরে ধারণ করিতে হইবে। ব্যক্ত ও বিজ্ঞাপ, রোষ, স্কৃতি ও নিলা, এ সকলে যেন আমাদের দেশহিতৈষিতা মন্দীভূত না হর। আমাদিগকে দলবদ্ধ হইরা অগ্রসর হইতে হইবে। সেই উন্নতির গতিরোধ হইবে না, কারাদক্তে ভাহা ভীতিগ্রস্ত হইবে না, অসাকল্য তাহা অবলাদগ্রস্ত হইবে না। "

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বড়দিনের ছুটীতে অনেক সভাসমিতি হইরা গিয়াছে; তাহার সমস্তের পরিচয় দেওয়া দূরে থাক, নাম করিবার স্থানও আমাদের নাই। তবুও আমরা চুই । একটীর কথা উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না; ইহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, আমরা অপরভালির কার্য্যকারিতা অস্বীকার করিতেছি। প্রথমেই 'বঙ্গীয় মোসলেম মহিলা-সভ্বে'র নাম উল্লেখ করিতেছি। এই সব্বের সভানেত্রী হইরাছিলেন শ্রীযুক্তা নুরয়েছা খাতৃন বিস্থাবিনোদিনী সাহিত্য-সরস্বতী। তিনি ভাঁর অভিভাষণের এক স্থানে বলিয়াছেন—"আমরা বালালী, এ কথা ব'লে-আমাদের গৌরবান্বিত হওয়া উচিত। বালালী ব'লে পরিচর দেওয়াটা 'কোন রকমেই আমাদের হীনতা প্রকাশক নয়।" আর এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন "বাদালা ত আমাদের মাতৃভাষা।" वाकाणा-ভाষা-বিষেষী মুসলমান ভাতৃগ**ণ**কে আমরা এই বিহুষী মুসলমান মহিলার কথা কয়টা প্রণিধান করিতে বলি।

আর একটা সভার কথা উল্লেখ করিতে হইতেছে। এটা নিথিল-ভারত কারস্থ-সন্মেলন। এই সন্মেলনের সভাপতি হইরাছিলেন ত্রীবৃক্ত চিট্নীশ মহোদর। এই সভার এই মর্মে একটা মন্তব্য গৃহীত হইরাছে যে, কোন কারন্থ-রমনী কোন ছর্ব্ ত কর্তৃক ধর্ষিতা হইলে তাহাকে পতিতা বলিরা সমাজ্যুত করা হইবে না; সেই অসহারা রমনীকে সমাজে গ্রহণ করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে কতবার বলিরাছি; বিগত অগ্রহারণমাসের 'ভারতবর্ষে' শীযুক্ত অক্ষর্কুমার মৈত্রের সি-আই-ই মহাশর 'আত্ত্ব নিগ্রহ' নামক প্রবন্ধে শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করিরা দেখাইরা দিরাছেন যে, ধর্ষিতা রমনীদিগকে সমাজে পতিতা করিবার বিধান শাস্ত্রে নাই। যাহা হউক, মন্তব্য ত গৃহীত হইরাছে; এখন তাহা কার্য্যে পরিণত হইলেই হর। কারন্থ-সমাজ এ বিষরে অগ্রণী হইলে অক্সান্ত সমাজেও এই বিধান গাহীত হইবে।

এবার বড়দিনের ছুটীতে দিল্লী রাজধানীতে প্রবাসী-বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন মহা সমারোহে স্কুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। স্থপ্রসিদ্ধ সাহিত্য-রথী 🕮 যুক্ত প্রমণ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আদন এছণ করিয়াছিলেন। পশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থান চইতে বালালী-সাহিত্য-সেবকগণ এই সম্মেলনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালা দেশ হইতে অতি ব্দার কয়েকজন সাহিত্যিক এই সম্মেলনে যোগদান করিয়া-हिल्म ; हेश वज़्हे मञ्जात कथा। आभारमत्रहे अत्रमाश्चीयन কার্য্যোপলকে প্রবাসী: তাঁহারা বৎসরাম্ভে প্রবাসেরই কোন স্থানে মিলিত হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যালোচনা করিয়া থাকেন এবং সেই উপলক্ষে পরস্পরের সহিত আলাপ পরিচয় ও ভাবের আদান-প্রদান করেন। ইহাতে যে বাঙ্গালাদেশবাসী সাহিত্যিকগণের অধিক সংখ্যায় যোগদান সর্ব্ধপ্রকারেই বাস্থনীয়, তাহাও কি বলিয়া দিতে হইবে ? কিন্তু, এই প্রবাদী বাঙ্গালী সাহিত্য-সম্মেলন যেন আমাদের কাছে নিতান্ত পরই হইয়া আছেন। ইহা কোন প্রকারেই শোভন নহে। বাঙ্গালার এবং প্রবাসের বাঙ্গালীদিগের সম্মেলন যে বান্ধালা সাহিত্যের মহোপকার সাধিত করিতে পারে এ

কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এখার যাহা

ছইবার হইয়া গিয়াছে; আগামী বর্ষে যাহাতে অধিক সংখ্যক
বঙ্গদেশবাসী সাহিত্যিক এই সম্মেলনে যোগদান করেন,
তাহার জন্ত প্রবাসী-সম্মেলনের কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে অবহিত হইবার
জন্ত আমরা বিশেষভাবে অমুরোধ করিতেছি। বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদের উপর এ ভার দিলে, আমাদের মনে হয়, অনেক
বাঙ্গালী-সাহিত্যিক এই সম্মেলনে উপস্থিত হইতে পারেন।

বিগত ২রা জামুদ্বারী কলিকাতা থাদি-প্রতিষ্ঠানের কলাশালার দ্বারোদ্বাটন উৎসব হইয়া গিয়াছে। এই কলিকাতার উপকণ্ঠে সোদপুরে প্রতিষ্ঠিত কলাশালা হইয়াছে। থাদি-প্রতিষ্ঠানের প্রধান কন্মী, প্রতিষ্ঠানে উৎসর্গীক্বত-জীবন শ্রীযুক্ত সতীশচক্র দাস গুপ্ত মহাশব্বের অতুলনীয় অধ্যবসায় ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের অনুপ্রাণনায় এই কলাশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মহাত্মা-গান্ধী সে দিন এই কলাশালার দ্বারোদ্যাটন করিয়াছেন। এই উপলক্ষে সোদপুরে বহুলোক-সমাগম হইরাছিল। এই কলাশালা একটা দর্শনীয় স্থান। এথানে থাদি প্রস্তুতের জন্ম যে সমস্ত ষন্ত্ৰ স্থাপিত হইয়াছে, তাহার অনেকগুলিই শীযুক্ত সতীশ বাবু স্বহস্তে এখানে প্রস্তুত করিয়াছেন, সে সমস্ত বিলাতী যন্ত্ৰ অপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহে, অথচ এখানে প্রস্তুত হওয়ায় তাহাদের ব্যয় অনেক কম হইয়াছে। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কি ভাবে খাদি প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা এই কলাশালা দেখিলেই বুঝিতে পারা যার। এখানে রঞ্জন-বিস্তা শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আমরা ইহার বিভিন্ন যন্ত্রশালা দেখিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছি। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, আচার্য্য প্রেফুল্লচন্ত্র ও তাঁহার প্রধান কর্মী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র এবং শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র শ্রাভূষরের সাধনা নিশ্চরই জরযুক্ত হইবে, এ-দেশে থাদির প্রতিষ্ঠা কেহ রোধ করিতে পারিবেন না।

# সাহিত্য-সংবাদ

#### নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শীমতী প্রভাবতী দেবা সরস্বতা প্রণীত উপন্যাস "বলপল্লী"—মূল্য ২৪০ কবি নজকল ইসলাম প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "সর্বহারা"—১৮/০ আনা শীবুক্ত কীরোদপ্রসাদ বিভাবিনোদ প্রণীত নটিক "নর-নারারণ"—১৪০

শীৰুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাখ্যার প্রণীত নাটক "চঞীদাস"—১১ শীৰুক্ত ননীলাল ভটাচার্ঘ্য প্রণীত নাটক "লোপাচার্ঘ্য"—১০ শীৰুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুগু প্রণীত উপন্যাস "মিলন-পূর্ণিমা"—২১

# স্বামী শ্রদ্ধানন্দ মহারাজ

'শ্রীনরেন্দ্র দেব

শ্ৰদ্ধা তোমারে—ভকুকুলম্বামি! জানি না, কি ব'লে জানাবো আজ, হত্যা তোমার কে বলিবে নাথ !-- পর্ব্ব, অথবা মোদের লাজ ? তেত্রিশ কোটা দেবতার প্রতি সাগর প্রমাণ শ্রদ্ধান্তার কোটা কোটা প্রাণী কোটা করেও বহিবারে যাহা পারে না আর, সঞ্চিত হ'বে উঠিয়াছে যাহা সে কোন আদিম প্রভাত হ'তে, মনে হয় আৰু ভচ্ছ দে কত-মহামানবের জীবন-স্রোতে ! তুমি কি দেবতা ?—তুমি কি গো বীর ?—বীর কারে বলে নাহি যে জানা ! ভনেছিত্ব হেথা বীর-সম্ভব পলাশীর পরে হ'রেছে মানা! मिन्नी-পर्भत श्रास्त्र এकमा. शांकियात्र शांक वर्सरत्रत्रा এনেছিল যবে নিষ্ঠরতার প্রেত-বিভীবিকা অনল-বেরা তাদের শাণিত-শন্ত্র-সমূধে---প্রকাশি সে কোন অভয় ভাতি রকা করিতে লক্ষ-জীবন দাঁডাল' যে জন বক্ষপাতি বিশ্ব-ত্যাগীর বিদয়-কেতন-গৈরিক-তার উত্তরীয়. কে:ন কৈলাস-উদাস-করা-সে-শঙ্কর-সথা দেবীর প্রিয় ! সেদিন স্বাই সভয়ে হেরিল, আছে—আছে—আছও এথানে বার, বিপুল শ্রদ্ধা বিশ্বরে দেশ নোঙাইল তব চরণে শির! यत्र करत्र ना वत्रभ वौरत्रत्र त्त्राग-गाक्ष्णि **अत्र**न वित्त : অল্রের মুখে লহে তুলে বুকে, শোরার লে স্থথে সমাধি-তীরে! পীড়ার প্রবল পীড়ন পীড়িতে পারিল না তাই তোমারে শুর। ধর্ম-বিপাকে মর্ম্ম ছেদিরা করেছিফু মোরা যাদের দুর তুমি আনিবাছ ফিরায়ে তাদের হে সাহনী পুন আপন ধরে। আপনার জনে অবহেলা করি অভিশাপে পাছে এ জাতি মরে মহা-সাম্যের শব্দ বাব্দারে সত্য-দ্রষ্টা ফিরেছ তাই তোমার 'ভূদ্ধি' সাধু-সাধনার বিশ্ব-জগতে তুলনা নাই ! অমোষ তোমার হিন্দু-মন্ত্র অচলায়তন হু'পায়ে দলি. জাতির প্রশন্ত ধ্বংস উতরি অমৃতের লোকে গিয়েছে চলি। দবল করিতে বলহীনে যোগী, ভোমার নৃতন আর্য্য-ব্রত মৃতের জীবনে করেছে আবার জীবনী-শক্তি ওতঃপ্রোত। তুমি হিন্দুর নবীন জনক, করেছো তাহারে আয়ুগ্মান ফুল-বুদ্ধির সিদ্ধি 'শুদ্ধি' হে তাপন, তব বিপুল দান। মৃত্যু তোমারে বরিশ্বাছে আৰু অন্ত্র-আবাতে অমর করি, ৰীরের যোগ্য যাত্রা এ তব ব্যথার বন্ধ লয়েছে হরি।



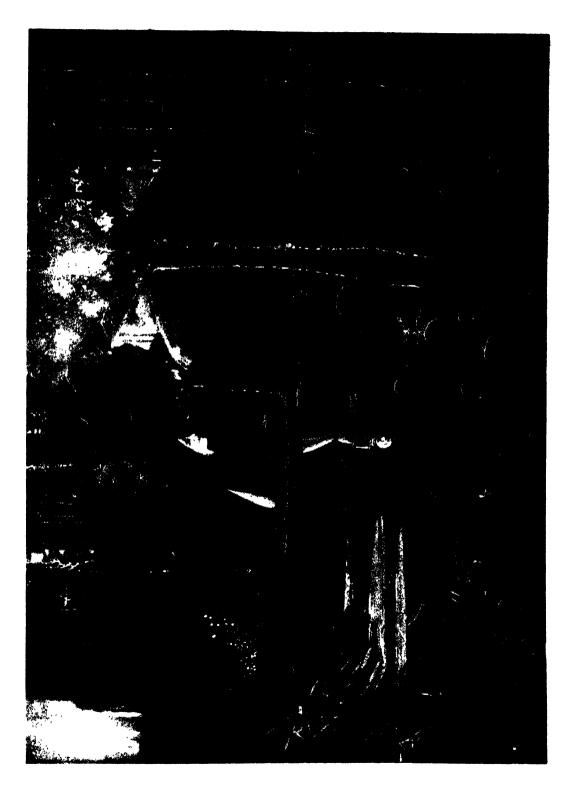



কাজ্ঞন, ১৩৩৩

দ্বিতীয় খণ্ড

চতুদ্দশ বর্ষ

তৃতীয় সংখ্যা

# মানব-ধর্ম

### শ্রীরমেশচন্দ্র জোয়ারদার বিভাবিনোদ

মহাপ্রলয়ের অবস্থায় এই বিশ্বজ্ঞাতের বা ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় অনুপরমাণু বিশাল শৃক্তে একটা অসীম অনস্ত তেজের বস্থধা-বিক্লিপ্ত অনু সকলের স্থায় প্রস্পারকে কেন্দ্র করিয়া করনাতাত বেগে আবর্ত্তন করিছেছিল। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য মনীধিগণ এই বিক্লিপ্ত তেজকণাসমূহকে Electron বা 'তড়িদণু' নামে অভিহিত করিয়াছেন। আমাদের প্রাচীন আর্যা ঋণিগণ এই তেজাণু সমষ্টিকেই 'আত্যাশক্তি' (Original or primitive energy) নামে পরিকল্পনা করিয়াছেন। আর্যা ঋণিগণ লোক সকলের মনে সহজে কোন্ত বিষয়ের ধারণা বন্ধমূল করিবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক পদার্থের এক একটা স্করণ বা কাল্পনিক মূর্ভি দিয়াছেন। সেই জন্মই এই বিশাল শক্তির আধারভূত তেজাণু (Electron )কে একটা

শক্তিমন্ত্রী নারী-মূর্ত্তি কল্পনা করিবাছেন। এই রমণীই এই বিশাল বিখের প্রস্ববিনী বলিয়া বর্ণিত হইরাছে।

আতাশ'ক্ত বা ব্রহ্মাণ্ড-প্রদাবিনী বিশ্বজননী সর্ববিপ্রথমে তিনটি প্রপ্রপ্রদাব করেন; অর্থাৎ প্রাণ্ডক্ত (electron) তড়িদণুসমূহ ক্রমশঃ তিন অবস্থার প্রকাশ পাইল। কঠিন (ক্রিতি solid গঠনশীলতা বা স্কৃষ্টির প্রভীক বা ব্রহ্মা), তরল (অপ্ liquid স্থিতিশীলতার প্রভীক বা বিষ্ণু), বারবীয় (মক্রং—gas ধ্বংদশীলতার প্রভীক বা মহেশ্বর)। আর্য্য খ্যবিগণের অভান্ত্র্ত কল্পনা-সাহায্যে এই ত্রিবিধ অবস্থা-সম্পন্ন তড়িদণুপুল্ল ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব বা মহেশ্বর আখ্যাদ্ম উক্ত আ্যালক্তির তিনটি পুত্র রূপে বণিত হইরাছে। ইহারা বিশাল শুক্তে অবস্থিত হইলা ক্রম-বিবর্ত্তন-(evolution)

পছায় কালে কাৰুল বর্ত্তমান বিশ্বে পরিণত হইয়াছে। যে শৃজ্ঞে ইহারা অবস্থিত, তাহা প্রত্যেক তড়িদণুকে অপরটি হইতে পূথক বা 'অস্তরিত' করিয়া রাখিয়াছিল; এজন্ত ইহার নাম অস্তরীক্ষা, আকাশ বা বাোম।

এখন দেখুন, জগৎ-স্ষ্টির প্রারম্ভে কঠিন, তরল, তেজ, বায়বীয় ও অস্তরীক্ষা ভিন্ন অক্স কোনও পদার্থ কল্লিত হয় নাই। তাই আর্যা ঋষিগণ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মকুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ ভূতকে জগতের বা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের আদিভূত কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

ও-দিকে আতাশক্তির পুত্র এর—এক্সা, বিষ্ণু, শিব ক্রম-বিবর্ত্তনে বিশ্ব-হুজনে ব্যাপৃত থাকায়, তাঁহারা ধ্যানে নিময় আছেন বলিয়া করিত হইয়াছেন। ভুগু পুরুষে স্থান্ট অসন্তব, এজন্ত মহাপ্রকৃতি আতাশক্তি সর্ব্বপ্রথমে শিবকেই আশ্রয় করিলেন বা পতিত্বে বরণ করিলেন; অর্থাৎ তড়িদণু আদৌ বায়বীয় আকার ধারণ করিল, ইহাই বুঝাইতেছে।

ক্রম-বিবর্ত্তনের ফলেই (electron) তড়িদণু (পুক্ষ ও প্রকৃতি বা positive and negative ভেদে দ্বিবিধ ) নানা প্রকার (element) মূল পদার্থেব প্রমাণু (atom) রূপে প্রকটিত হইয়া বায়বীয় রূপ ধারণ করিল। ক্রমশঃ মূল পদার্থ (element) সমূহ পরস্পারের সংখাত-বিলয়ে (chemical action এ) যৌগিক পদার্থে (compound) পরিণত হইতে লাগিল। এইরপে ক্রমবিবর্শ্তন-ফলে বছকাল পরে দৃষ্টত: জড়জগৎ হইতে এক দিন চেতনার উদ্ভব হইল। অর্থাৎ জড়ের মধ্যে এডকাল যে চেতনা স্থপ্ত ছিল, তাহা এক দিন জাগ্রত হইল (যেমন ডিম্ব মধ্যে খেতসার ও পীত কুন্থমের মধ্যে দৃষ্টত: কোনও চেতনার আভাস পাওয়া না গেলেও, এক দিন সেই জড়ের মধ্যেই চেতনার সাড়া পাওয়া ষায় প্রত্যক্ষ করিতেছি )। মাতৃগর্ভে জ্রণের অবস্থাস্থরও ঐ একই প্রকারে হয়। আদৌ যাহা শুক্র ও শোণিতের মিশ্রিত এক জড়পিও মাত্র ছিল, তাহাই ক্রমশঃ দেহবিশিষ্ট হইয়া চৈতন্ত্র প্রাপ্ত হয়। এই ক্রম-বিবর্ত্তনকেই শাস্ত্রকারগণ মহা-সমুক্তশারী বিষ্ণুর যোগনিজা ভঙ্গ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। চেতনাৰ নৃতন সৃষ্টি হয় না, মাত্র সুপ্ত চেতনা জাগ্রত হয়। পাশ্চাত্যগণ এই সুপ্তাবস্থাকে latent বলিয়া থাকেন।

এই চেতনারও ছইটি অবস্থা আছে। প্রথম অবস্থার মাত্র জীবমের স্পন্দন প্রকাশ পার। দ্বিতীর অবস্থার আত্মার শেষ পরিণতি হয়। গর্ভন্থ জাণের পঞ্চম মাদের পরে প্রাণের সাড়া বা জীবনের স্পান্ধন প্রকাশ পায়; কিন্তু আত্মার বিকাশ তাহাতে থাকে না। ভূমিষ্ঠ হইয়াও বছদিন তাহার পূর্ব বিকাশ হয় না, ক্রমশঃ অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গের পৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও পূর্ব বিকাশ হয়। অনেক সময় দেখা যায়, দেহ-বৈকলাবশতঃ দেহী মৃঢ্ভাবে থাকে। ইহাতেই সপ্রমাণ হয় যে, স্বপূষ্ট ও পূর্বাঙ্গ বেহ ভিয় আত্মার পূর্ব বিকাশ সম্ভব নহে। আত্মাই জীবদেহের কর্তা বা অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বলা যাইতে পারে। দেহী যাচা কিছু করে তজ্জ্ঞ আত্মাই দায়ী। এদিকে দেহ স্বপূষ্ট ও পূর্বাঙ্গ না হইলে আত্মার স্ফুর্তি হয় না। তাই আ্যা ঝ্রিগণ তার স্বরে বলিয়াছেন, 'শরীর রক্ষাই মূল ধর্মের সাধন'।

নানাবিধ জীবও জগতে এক দিনে উৎপন্ন হয় নাই। সর্বা প্রথমে প্রস্তাদি জড় পদার্থ ই উৎপন্ন হইয়াছে। প্রবাল (coral) প্রভৃতির স্থায় দৃষ্টতঃ প্রস্তর সদৃশ উদ্ভিজ্জাতীয় পদার্থের উদ্ভব হইয়াছে। তৎপরে বৃক্ষণতাদি ক্রমবিবর্তনে উড়ুত হইয়াছে। এ যাবৎ দৃষ্টতঃ প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় নাই। প্রথম প্রাণের সাড়া পাওয়া গেল মান প্রভৃতির দেহে। তাই আর্য্য ঋষিগণ ভগবান বিষ্ণুব প্রথম অবতারকে মংশ্ররণী কল্পনা করিয়াছেন। কিন্ত এই মংশ্র কোথা হইতে আদিল 🕈 জগতের প্রত্যেক পদার্থেরই আদিভূত কারণ সেই পূর্বাবণিত আত্মশক্তি বা তড়িদণু। যদি বিশ্ববন্ধাওে সনাতন কিছু থাকে, তবে তাহা সেই আগাশাক। তাহা স্বয়ং জাত বা 'স্বয়ভূ'। পারস্ত ভাষার তাহাকেই 'ঝোদা' ( থোদ + আ = স্বয়ং আগত বা জাত ) বলে। এই 'থোদা' কথার সহিত ইংরাজগণের God (Cod, Khoda) কথাটির উচ্চারণ সাদৃত্তে ৰুঝা যাইবে, যে ও-ছটি শব্দ একই মূল শব্দ-জাত। তবেই দেখা যাইতেছে যে, এ জগতে যাহা কিছু দেখিতেছি বা অমুভব করিতেছি, সে সমস্তই এই 'ময়স্তু' হইতেই উদ্ভূত বা তাহারই বিকার বা অংশ সম্ভূত। তবেই দেপুন, আর্য্য ঋষিগণের 'ভগবান্ সর্বভূতময়' কথাটা কত বড় সত্য কথা। এখন ঈশ্বরকে নিরাকার বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, নির্দিষ্ট কোনও আকারে ঈশ্বরকে পাওয়া যার না। 'পূর্ণ ব্রহ্ম স্নাতন' বলিলে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই কল্পনা করিতে হয়। বিখের কোনও পদার্থকেই চলিবে না। তবেই দেখুন, পূর্ণ ভগবানকে কলনায়

আনা কি ছঃসাধ্য ব্যাপার। তাই শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিরাছেন, তিনি 'অবাজ্মনসোগোচর'—বাক্য ও মনের অগোচর।

প্রাচীন আর্যাঋ্ষিগণ ভারতবর্ষকেই মর্ত্তালোক বা পৃথিবী বলিতেন,—স্পষ্টভাবে পৃথিবীর আকার 'ত্রিভূঙ্গ' বলিয়া গিয়াছেন। সাগর-বেষ্টিত ভারতবর্ষই তাঁহাদের পৃথিবী বা সদাগরা ধরা ছিল। তিববত, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশ সমূহকে তাঁহারা গন্ধর্ম লোক, কিন্নর রাজ্য ইত্যাদি অভিধানে অভিহিত করিতেন। এরপ কোনও ছর্গম স্থানকেই তাঁহারা স্বর্গ কল্পনা করিতেন। সে স্বর্গ কাশপীয়ান হ্রদ-সালিধ্যে কোনও স্থারমা স্থান হইবে। এই স্থারমা স্থানেই আর্যাগণের পূর্বনিবাদ ছিল। তাঁহারা আপনাদিগকে স্বর্গের অমৃতের নন্দন বা 'দেবতা' বলিয়া আখ্যাত করিতেন। ক্রমে যথন তাঁহারা ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপন করিলেন. এবং এথানকার আদিম জাতি (দানব বা দৈত্য অথবা রাক্ষস) গণকে পরাও করিয়া স্থদলভুক্ত করিয়া লইলেন, তথন তাঁহাদের সংখ্যা ৩৩ কোটি ছিল, তাই আজও তাঁহারা বলিয়া থাকেন '৩০ কোটি দেবতা' (এখনও ভারতের ভ্রমেও '৩৩ কোটি ঈশ্বর' বলেন না। অথচ ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীগণ विनिधा थाएकन, 'हिन्तूशन वष्ट-जेश्वत्रवामी'। আৰ্য্য-সন্থানগণ চিরদিন বলিয়া আসিতেছেন, 'একমেবাদিতীয়ম্'। মুসলমান-গণও বলিয়া থাকেন 'লা ইলাহা ইল আল্লা' (আলা বা একমাত্র উপাশু ভগবানের কোনও সরিক বা অংশী নাই)। আমার বিখাদ, জগতে কোনও সভ্যজাতির ধর্মই क्रेबंत्रक এक ভिन्न वह वर्णन नाइ। তবে विणयतन, "हिन्तृशन নানাবিধ মূর্ত্তি পূজা করেন কেন ?" তাহার.তাৎপর্য্য এই যে. স্মীম মানব-মন অদীমের কল্পনা সহজে করিতে পারে না; এবং ঈশ্বর দর্বভূতময়। তাই খিনি যে মূর্ত্তিকে অধিক শ্রদার চক্ষে দেখেন, তিনি সেই মূর্ত্তিতেই তাঁহাকে ভঙ্গনা করেন,-পূজা সেই এক স্থানেই পৌছায়। কেন না, ব্রহ্মাণ্ডে তিনি ছাড়া আর কিছুই ত নাই। 'ব্রহ্মণত্য, জগমিধ্যা'---একমাত্র ইহাই হিন্দু দর্শনের প্রতিপাত।

পূর্বেই বলিয়াছি, দর্ব প্রথমে মংস্ত মধ্যেই দৃষ্টতঃ প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় । তাই আর্য্য ঋষিগণ মংস্তকেই প্রথম অবতাররূপে কল্পনা করিয়াছেন। তাহার ক্রম-বিকাশে

কুর্ম্মের উৎপত্তি। তাই কুর্মা দিতীয় অবতার। ইনি জল-চরও বটেন, কিন্ধ স্থলেও চলিতে পারেন। তৃতীয় অবতার হইলেন বরাহ। ইনি স্থলচর হইলেও অনেক সময় জলেই থাকেন। ক্রমশঃ পশুশ্রেষ্ঠ সিংহ সহ মহয়।বন্ধির কল্পনা ফলে নুসিংহ মৃত্তি কল্পিত হইলা চতুর্থ অবতার রূপে বর্ণিত হইলাছেন। তার পরে মানবের বাল্যাবস্থা বা বামনকে পঞ্চম অবতার কল্পনা করা হইয়াছে। ইনি ব্রাহ্মণ-সন্তান। ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম ব্রাহ্মণ-ওরদে জাত হইলেও ক্ষত্রিয়-কন্সার গর্ভ-জাত। এথানে হিন্দু শাস্ত্র ক্ষাত্র শক্তির উপরে ব্রাহ্মণ্য শক্তির উৎকর্যা দেথাইয়াছেন। সপ্তম অবতার 🕮 রামচন্দ্র ক্ষত্রিয়-সম্ভান,--অসভ্য রাক্ষসী-শব্ধির উপর সভ্য ক্ষাত্র শক্তির প্রাধান্য দেখাইয়াছেন। তবে শুধু সভ্যতায় রাক্ষ্মী। শক্তি দমন করা অসম্ভব। তাই তাঁহার পশু-স্বভাব বানরের সাহায্য গ্রহণ আবগ্রক হইয়াছিল। অষ্ট্রম অবতার বলরাম ক্ষত্রিয়-সন্তান হইয়াও ক্ষত্রিয় ঔরসে বৈশ্র-কল্পার গর্ভজাত নল∗ মহারাজ কর্তৃক পালিত হইয়া-ছেন: এবং কনিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ সহ প্রবৃত্তি-চালিত পাপের দমন করিয়া নিবৃত্তি চালিত ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিষাছেন। ঐ সঙ্গে জগতে বৈশ্ব-ধর্মের প্রতিষ্ঠার্থ স্বহন্তে হলচালনা ও গোপালন করিয়া গিয়াছেন। নবম অবতার রাজপুত্র গৌতম রাজ্য সম্পদ ভোগবিলাস ত্যাগীর মুক্তি পথ প্রদর্শনার্থ কঠোর তপ করিয়া জগতে অহিংদার মহাবাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু স্বার্থপর মানবগণ যথন ভগবান বুদ্ধদেবের এই মহাবাণী না মানিয়া ধর্মভ্রষ্ট হইয়া পরস্পর আত্মকলহে লিগু হইবে, তথন তিনি কলীরূপে ধরায় অবতীর্ণ হইয়া ধর্মভ্রষ্ট ছুরাচারগণকে নিহত করিয়া



যত্নংশীর মহারাজ দেবস্টের তুই পত্নীর গর্ভে তুইটা পুত্র হয়। প্রথম শ্রসেন ক্ষত্রিয়া-পত্নী-গর্ভজাত। বিভীয় পর্জ্ঞাদেব বৈশ্যা-পত্নী-গর্ভজাত। শ্রসেনের পুত্র বস্থদেব, পর্জ্ঞাদেবের পুত্র নন্দখোব। এই বস্থদেব ও নন্দ এক পিতামহের পৌত্র। বস্থদেব পুত্র শ্রীকৃষ্ণ বলরাম ও নন্দ কর্তৃক পালিত।

শান্তির রাজ্য পুন: প্রতিষ্ঠা করিবেন। আর্য্য ঋষিগণ এই অবতারবাদের মধ্যেও জগতের ক্রমবিকাশ ও শেষ পরিণতি যাহা হইবে, কল্পনা-বলে ভাষার আভাস দিয়া গিল্লাছেন। এইক্সপে আম্বা জগতের বর্ত্তমান অবস্থার আগত হইরাছি।

অতঃপর কি ভাবে মানবগণ ধর্ম্ম চরণ করিতে আরিল্ড করিলেন, তাহার যথায়থ বর্ণনা করিব।

পুর্বেই দেখাইয়াছি যে ক্রম-বিবর্তনের ফলে পশু হইতেই মানবের বিকাশ। আদি মানব স্থতরাং অনেকাংশে পশুজাবাপর ছিলেন ৷ ইঁহারা কতদিন যে এইরূপ পশু-প্রকৃতি-বিশিষ্ট ছিলেন, তাহ। বলা স্থকটিন। ক্রমে ইহাদের मस्य हिटाहिज-छात्नत्र विकाभ इटेर्ड बाव्छ इटेन। এटे জ্ঞান-বিকাশকেই খৃষ্ঠীয় ধর্মশাস্ত্রে আদি জনক-জননীর জ্ঞান-বুক্ষের ফল থাওয়া বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। আনদি মানব দম্পতির কর্মাফলেই যদি মানব-জাভির মনে দজ্জার উদ্ভব হইত, তবে, এখনও অসভ্য নরনারীগণ বিকারশুক্ত চিত্তে নগ্ন অবস্থায় থাকিত না। অথবা স্বীকার করিতে হয়, অসভ্য মানবগণ আদি পিতা-মাতার ( Adam and Eve ) বংশসম্ভূত নহে, তাহারা পুথক কোনও বংশসম্ভূত, এবং এখনও তাহারা নিষিদ্ধ জ্ঞান-ব্ৰক্ষের ফল থায় নাই, সুতরাং নিষ্পাপ আছে। ২স্ততঃ তাহা নছে, মানব সমস্তই এক-ভাবে জাত। জ্ঞান-লাভের ফলে ভাল-মন্দ বা পাপ-পুণা, ধর্মাধর্ম বুঝিবার শক্তি হওয়ায়. উহার ফলভাগী হইতে হইয়াছে। জ্ঞানহীন পশুগণ্ড অপকর্মোর ফল ভোগ করে। তবে তাহারা বুঝে না যে সেটা তাদের নিজেদেরই কুকর্ণ্মের ফল। অথবা স্থু বা কু কোনও জ্ঞানই তাহাদের নাই। উত্তপ্ত थान्न प्रतर थाहेरज रशल मूथ ७ किह्ता मध हहेरवहे, जा रम জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক। মানব জ্ঞান বশত: বুঝে সেটা নিজের মূর্থতা, তজ্জন্ম অমুতপ্ত হয়। মানবশিশু বা পশু অজ্ঞতা নিবন্ধন কষ্ট পাইলেও অমুভপ্ত হয় না, এই মাত্র পার্থকা। এই অমুতাপই পাপের ফল বলিয়া কথিত হয়। শিশু ও পাগলের কোনও পাপ নাই. কেন না ভাহায়া অবোধ। কাকেই ভাহাদের অমুভাপও হয় না। তাই বলিয়া তাহারা কর্মফল ভোগ করে না এমন নয়। পুণাশীল ব্যক্তি সংগারে অনেকরূপ ক্লেশ ভোগ করেন, কিন্তু ভজ্জন্ত কোনও দিন তাঁহারা অমূভাপ করেন না ; কেন

না অমুতাপ পাপেরই ফল। দৈবাৎ কোনও আঘাত প্রাপ্ত হইলে বাথা হয় সভা, কিন্তু অমৃতাপ হয় কি ? কিন্তু কাচারও প্রতি অশ্বার করিবার ফলে আহত হইলে ব্যথা ত হয়ই, সেই সঙ্গে অমুতাপও হয়। এই অমুতাপই পাপের ফল। কোনও বিষয়ে অমুতাপ হইলেই বুঝিতে হইবে যে কিছু পাপ ছিল। তাই অনেকের মতে অমুতাপই পাপের যথাযোগ্য প্রায়ন্চিত্ত। কথাও ঠিক। প্রথমে সম্পূর্ণরূপে পশুবৎ আচরণ করিতেন, বস্তাদি পবিধানের আবশ্রকতা বোধ করিতেন না আহার. নিদ্রা, ভয়, বৈথুন ইহাই ছিল জীবনের সার ব্রত। 'ধর্ম' বলিয়া কোনও বিষয় বুঝিতেন না। কিন্তু কালক্রমে यथन (पश्चिमन, जाहार्य) मः शह वा ही शुक्रत्यत्र ज्यवाध মিলনে পরম্পর ছল, কলহ, মারামারি করিয়া হতাহত হইতে লাগিলেন, তথন বৃদ্ধিজীবী মানব, ক্রমশঃ নিয়ম ও শৃভালা স্থাপন করিতে লাগিলেন। এ নিয়মই (নি + যম) ধর্ম নামে কথিত হইল। তাই ধর্মরাজ বা যমবাজ মৃত্যুপতি, অর্থাৎ নিরমামুদারেই সমস্ত ধ্বংদ প্রাপ্ত হয়।

প্রথম নিষম হইল এই যে, একজন যদি খাত পায় বা সংগ্রহ করে, তবে অভ্যে তাহার থাত কাড়িয়া লইবে না। তবে ভাহার ভোজনশেষে বাঁচিয়া গেলে বা আবশ্রক বোধে ভাহার অমুমতি-ক্রমে কিছু অংশ লইতে পারিবে। এই इटेट क्रिय अठिथि मदकारतत वावसा विधिवक इटेंग। ক্ষুধার্ত্ত অভিথি আদিলে শ্বয়ং অভুক্ত থাকিয়াও তাহাকে দিতে হইবে। এরূপ স্থানর ব্যবস্থান। থাকিলে অহরহ মারামারি ও নরহত্যা অবাধে চলিত। যতদিন এই বিধি লোকে মানিয়া চলিয়াছে ভতদিন জগতে শাস্তি ছিল। যথন হইতে বলপ্ররোগে অপরের অন্নমৃষ্টি কাড়িয়া চইবার ব্যবস্থা হইল, তখন হইতেই পুথিবীতে অশান্তির সৃষ্টি হইল। পৃথিবীর সকলেই যদি প্রয়োজন মত আহারে সম্ভষ্ট থাকিয়া বাকী অংশ অক্তকে দেয়, তবে এখনও জগতে যে থাত উৎপন্ন হয় ভাহাতে কাহারও জন্নকট হয় না। এমন কি কোনও পণ্ড পক্ষা কাট পতক্ষকেই বোধ হয় অভুক্ত থাকিতে হয় না। কিন্তু ছঃখের বিষয়, মানবগণ অধুনা অতিমাত্রায় লোভ-পরতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। আল্লে আর তাহাদের মন উঠে না। তাই অন্তের স্থথের সংসারে তুঃখের অনল জালিয়া দিয়া পৃথিবীকে নরকে পরিণত

করিয়াছে। এই লোভের ফলেই যত যুদ্ধ বিগ্রহ নরহত্যা অত্যাচার অনাচার চলিতেছে। জানি না ইহার শেষ পরিণতি কোথার ! বিতীয় নিয়ম এই হইল যে, যদি কোনও পুরুষ এবং কোনও নারী পরস্পারের প্রতি আসক্ত হইয়া থাকেন, তবে তাঁহারা উভয়ে কোনও নিভৃত স্থানে রতিক্রিয়া করিবেন। লোকচকুর স্মুথে হইলে অপরের মনেও কামের উদ্ৰেক হইতে পারে; ফলে ধন্দ্ব ও রক্তপাত অবশ্রস্কাবী। ঐ সঙ্গে জননে ক্রিয় আবৃত রাখিধার ব্যবস্থাও হইল। নারীর পক্ষে কুচযুগল আবরণেরও আদেশ দেওয়া হইল। কেন না, ঐ দকল অঙ্গ দর্শনে শ্বত:ই মনে কামের উত্তেজনা আসে। ইহা হইতেই ক্রমে বস্ত্র বন্ধনের বিধান চলিল। তথনও স্ত্রী-পুরুষে অবাধ মিলনই চলিত।—কিন্তু তাহাতে এক অমুবিধা হইতে লাগিল। মানবশিশু এতই অসহায় অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে যে বছদিন যাবত তাহার মাতার সাহাযোর ও য'ত্নর অমাবশ্রক হয়। এবং প্রসবের পরে প্রস্থতিও এত হর্মনা হইরা পড়েন যে, তৎকালে অপরের সাহায্য ব্যতিবেকে তাঁহার নিজের জীবন রক্ষা করাই ছু:সাধ্য। এমতাবস্থায় সাহায্যকারী কেহ না থাকিলে উভয়েরই মৃত্যু স্থনি-চয়। তাই নিয়ম হইল যে, অবাধ মিলন চলিবে না। যে পুরুষ যে নারীতে আদক্ত হইবেন, উ:হাকে উক্ত নারার মৃম্পূর্ণ ভার বহন করিতে হইবে। এই ভার বহনের নাম হইল বিবাহ (বি + বহ + ঘঞ্)। এই তৃতার নিয়ম বিবাচের ফলে স্বামী (বা প্রভূ) স্তার সর্বাময় কর্ত্তা হইলেন,—স্ত্রা স্বামীর এক সম্পত্তি মধ্যে পরিগণিতা इहे∷ न । তিনি সর্ববিধয়ে স্বমীর আজ্ঞাকারিণী হইলেন। যতদিন স্বামী জীবিত থাকিবেন, বা তাঁহাকে পরিত্যাগ না করিবেন, ততদিন তিনি অন্ত পুরুষে রত **১ইতে পারিবেন না; তবে স্বামীর ইচ্ছা বা আদেশক্রমে অক্সপুরুষে রত হ**ইতে পারিতেন। ক্ষুধাতুর অতিথি গুহে উপস্থিত ইইলে যেমন স্বীয় আহার্য্য দিয়া তাহার কু'নর'ত্তর বিধান মাছে, পুর্বেক কামাতুরকেও প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার অত্মতি দিয়া সৎকারের ব্যবস্থা ছিল। পরিশেষে খেতকেতু নামা একজন মুনিকুমার ঐ বিধি বহিত করিয়া দেন। উহাতে একটি দোব দাড়াইত এই যে, অনেক সময়ে অভ্যাগতের ঔরসে হানপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট পু্র জ্মিয়া পিতা (মাতার স্বামী) ও মাতার পীড়ার কারণ

হইত। এবং অভ্যাগতের কোনও ব্লোগ থাকিলে উহাও পদ্ধীতে সংক্রামিত হইতে পারিত। কাজেই শ্বেতকেত্র বিচার-বৃদ্ধি দারা উহার অপকারিতা পর্যালোচনা করিয়া ঐ নিয়ম রহিত করিয়া দেন। অতংশর একের স্ত্রীকে অপরের মাতৃত্ব্যা জ্ঞান করিবার আদেশ দেওয়া হইব। এমন কি বিবাহের পূর্ব্বে স্বীয় স্ত্রীকেও মাতৃবৎ দৃষ্টিতে দেখা উচিত। এই শাসন বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, নারীজাতির প্রতি সাধারণের মনে একটা ধর্মজাব জাগিয়া উঠে।

স্বামী জীবিত থাকিতে বা স্ত্রাকে পরিত্যাগ না করিলে, অথবা অন্ত কোনও কারণ বশতঃ পত্নীর যাবতীয় অভাব দূরী-করণে অশক্ত না হইলে,কোনও স্ত্রী স্বীয় পতিকে ত্যাগ করিয়া অন্ত পুরুষ ভদ্ধনা কবিতে পারিতেন না। পূর্ব্ব পতি হইতে কোনও কারণে বিচ্ছিন্ন হইলে স্বেচ্ছামত অন্ত পুরুষ আশ্রয় করিয়া থাকিবার বাংস্থা ছিল। অনেকে পূর্ব্ব পতির প্রতি সমধিক প্রেমান'ক্ত বা শ্রদ্ধা সম্পন্ন থাকায় তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবান শ্বরূপ প্রগাঢ় বিশ্বাস করায় ঐকান্তিকতা প্রযুক্ত এবং কোনও অভাব অমুভব না করায় পতির মৃত্যুর পরে আর বিবাহ করিতেন না। তঁংহাদিগকে সমাজ আদর্শ সতী বলিয়া থিশেষ সম্মান করিত। অনেকে আবার পতির শোকে আত্মহারা হইয়া পতির চিতায় আত্মবিসর্জন করিতেন। তাঁহাদিগকে সাধারণে 'দেবী' আখা দান করিত। ক্রমে সকলেই এই সকল উচ্চ আদর্শ অমুকরণে যক্লবতী হওয়ার, পতাস্তর গ্রহণ করাটা কিছু হেয় বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ক্রমে উহা এতই ঘুণ্য হইরা উঠিল যে, বিশেষ প্রয়োজন বোধ করা সত্ত্বেও লোক-নিন্দার ভাষে এবং নারী-সুলভ লজ্জা বশতঃ কেহ মুথ ফুটিয়া পুনর্বিবাহের কথা উচ্চারণও করিতে পারিতেন না। কালে কালে উহা সমাজ হইতে লোপ পাইল, নিয়প্রেণীর মধ্যে পশ্চিমাঞ্চলে কিছু কিছু রহিয়া গেল। অনেকে এ বিষয়ে শাস্ত্রকার পুরুষগণকে দোষী করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ তাহা নহে। বিবাহেচ্ছু বিধবা না থাকাতেই পরবন্তী শাস্ত্রকারগণ উহা রহিত করিয়া দেন। বেমন পণ্ডিভ ঈশর-চক্র বিভাসাগর মহাশব বিধবা-বিবাহ পুন: প্রচল্মের ২্যবস্থা দিলেও লজ্জা বশত: কোনও নারীই সহজে স্বীকৃতা হন নাই, তাই এতদিন বিধবা-বিবাহ তেমুন চলে নাই। আজকাল শিক্ষা-দীকার ফলে অনেকেই সত্যকে কুসংস্কারের

মধ্য হইতে বাছিয়। লইতে শিখিয়াছেন। তাই গোপন ব্যভিচারের প্রশ্রম না দিয়া স্পষ্টতঃ পত্যস্তর গ্রহণে সম্মতি বৃদ্ধি পাইতেছে। আরও এক কথা, বছদিন কোনও প্রথা উঠিয়া গেলে পুনরায় সে প্রথা চালাইতে অনেকেরই মনে হয় যে বোধ হয় ধর্মহানি হইতেছে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখা উচিত যে-ধর্ম জিনিণটাই জ্ঞানবান মানবের সমাজ-হিতার্থ একটা বিধান মাত্র। ইহার সহিত প্রকৃত প্রস্তাবে ঈশরের বড় একটা সম্বন্ধ নাই। ঈশ্বর বলিতে বাঁকে বুঝি, তিনি চিরদিনই নিজ্ঞিয়, নির্বিকার। যাহাতে সমাজের হিত হয় তাং।ই ধর্ম। নচেৎ জাব-হত্যায় পাপ আছে সকলেই জানেন; অথচ প্রত্যহ রাশি রাশি জীব-হত্যা করিয়া আহারের সংস্থান করা হইতেছে। তজ্জ্ঞ মনে এতটুকুও অমুতাপ আদে কি ? বিধবাগণ মংস্ত ভোজন করেন না, কিন্তু স্বীয় পুত্র কল্লা প্রভৃতির জন্ত প্রত্যুহ অদংখ্য জাবিত মংখ্যের প্রাণ সংহার করিতেছেন,—এক মুহুর্ত্তের জন্মও তাঁহাদের অনুতাপ হয় কি ? জিজ্ঞাদা করি. একট। জীব-হত্যা করাই অধিক অন্তার, কি অপরে মারিরা দিলে তাহা থাওয়াই অধিক অন্যায় ? আদল কথা, এই মৎস্য আহারে রক্তঃ শক্তির বুদ্ধি হয়। তাহাতে ব্রহ্মচর্য্যের ব্যাঘাত হওয়ার সম্ভাবনা। তাই মৎস্থ মাংস আহার নিষেধ। মৎস্থ হত্যায় তাহার কোনও আশকা নাই। বলিবেন; 'হিংসা বৃত্তি বাড়ে', সে কথাও সত্য নহে, কেন না মাছের প্রতি তাঁহার কোনও রূপ হিংসা বা ক্রোধের কোনও কারণ নাই। এবং তিনি নিতান্ত নির্বিকার চিত্তেই মৎস্ত হত্যা করিয়া থাকেন, যেন কলা মূলা কাটিতেছেন। যুধিষ্ঠির শত শত নরহত্যা করিয়।ও পাপী হইলেন না। হ' হবার 'নিজ্জলা' মিখ্যা কথা কহিয়াও (কুম্ভকার গুহে 'ব্রাহ্মণ' পরিচয়ে বাদ; বিরাটগৃংং. 'কঙ্ক' প্রভৃতি নামে পরিচয় দান) পাপী হইলেন না, পাপী হইলেন আঠার আনা সত্য কথা বাল্যা। 'অখথামা মরিয়াছে' এই ভ বোল আনা সত্য কথা। 'ঐ নামের হাতী মরিয়াছে' এটুকু ত ফ।উ 🗸 । এতে পাপ হল, কেন না, তিনি জেনে শুনে দ্রোণাচার্যাকে প্রতারিত করিবার উদ্দেশ্রেই ঐ কথা বালয়াছিলেন। তবেই দেখুন, কোনও কাজকেই 'সং' वा 'अन्र वर्णा हरण ना। (य डिक्स क्ष कार्य कता इत्र त्नहे

উদ্দেশ্য সং कि व्यमः তाहाहे प्रिथित हहेरत । यन উদ্দেশ্य কোনও কার্য্য করিতে গেলেও অনেক সময় ভাল ফল হইরা পাকে। তবু আমার মতে কাজটিকে অদৎই বলিতে হইবে। আবার হয় ত একজন ভাল করিবার উদ্দেশ্যে কোন কার্য্য করিল, কিন্তু তাহার ফল খারাপ হইরা গেল। এ ক্ষেত্রেও তাशांक व्यमे क्यों वना हतन ना। डिल्म ७ नहेबाहे कार्यात বিচার করিতে হইবে। এই কষ্টিপাথরে সামাজিক রীতি नैं ि वावश अर्ज पाठारे कित्रा नहेला एका यारेत त्य, অনেক প্রথারই, কোনও কালে প্রয়োজন থাকিলেও, দেশ-কাল-পাত্র পরিবর্তনে তাহা নিতান্ত অপ্রশ্লোজনীয় ও চ্যা হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ কখনও ব্দদ্ধের মত বিনা বিচারে প্রাচীন প্রথা মানিবেন না। আপনাদের বিচার-বুদ্ধি ছারা সময়োপযোগী নিয়মকামুন গঠন করিয়া সমাজ শাসন করিবেন। কালে এই সকল শাসন-বকোই শাল্লব্রপে পরিণত হইবে। ইহাই চির্দিন হহয়া আসিয়াছে।

অনেকে নারী বা নরের সংখ্যার ন্যুনাধিক্যের দোহাই দিয়া বলিয়া থাকেন, বিধবা-বিবাহ হওয়া অনুচিত। তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত, যে একজন নারী একবার গর্ভবতী হইলে প্রসবকাল পরেও অস্ততঃ ২,৪ মাস অতীত না হইলে দ্বিতীয়বার গর্ভধারণ করিতে পারেন না। কিন্তু পুরুষের পক্ষে সে রীতি থাটে না। এক পুরুষ ইচ্ছা করিলে এক মাস মধ্যে বহু নারীতে গর্ভোৎপাদন করিতে পারেন-একটি বুষ একটি পুং ছাগল যেমন বস্তু গাভী বা ছাগীতে গর্ভোৎপাদন করিয়া থাকে। সংসারে নাগীর সংখ্যাধিক্য হওয়াই বাঞ্নীয়। সমাজে পুরুষের সংখ্যা কম থাকিলেও নারার সংখ্যাধিক্যেই জ্রুতগতি জন-সংখ্যা বৃদ্ধি করা সম্ভব। কিন্তু নারীর সংখ্যা হ্রাস পাইলেই জাতি শীঘ্র ধ্বংসের পথে যার। এই কারণে দর্ববেই দর্বকালে স্ত্রীপশু वध निरंघध, भूः পভই সাধারণতঃ यজ्ঞाদিতে বা আহারার্থ বধ করা হয়। রাজবিধানেও স্ত্রী-হরিণ শিকারে নিষেধ चाह्य। नात्रीत मरथाधिका इहेल, भूक्खत दह विवाहहै महक मत्रन भष्टा। नात्रीत मध्या द्वाम भारेटन विधवा-विवाह অবশ্য করণীর। এমন কি দেশ বিশেষে নারীর বহু বিবাহ ( এক্ষোগে বছ পতি গ্রহণ, দ্রৌপদীর স্থার ) প্রচলিত রাখিতে বাধ্য হইয়াছে। প্রমাণ তিব্বত দেশ। সেথানে

বিখান আছে, প্রথম স্বামাই তাঁহার সম্ভানের পিতৃ আথা৷ পাইবে, অঞ্চান্তেরা জন্মদাতা হইলেও পিতৃত্বের অধিকারী নহেন, এক্লপ বিধান না করিলে পিতৃ নির্ণয় করা লইয়া মহামারী কাণ্ড হইয়া যাইত। যখন জগতে মুদকমান ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল, সকলেই জানেন অস্ত্রবলেই ভাষা করিতে হইয়াছিল। যেখানে যুদ্ধ দেখানেই নরহত্যা। ফলে পুরুষের সংখ্যা নারীর এক চতুর্থাংশ হইয়া পাড়য়াছিল। তাই মুসলমান ধর্মশাস্ত্রকার নিশ্বম করেন—একজন পুরুষ টারিজন নারী পর্যান্ত বিবাহ করিতে পারিবে। প্রেমে বিভ্ত ও্টগম্মে নরনারী সংখ্যা সমতায় স্ত্রা ও পুরুষের পক্ষে বহু বিবাহ একেবারে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতিকার মহাযুদ্ধের ফলে পুরুষের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে ৷ এক্ষণে হয় পুরুষের বস্তু বিবাহ চালাইতে হইবে, না হয় ব্যভিচারোৎপর সম্ভানকে সমাজে গ্রংণ করিতে হইবে। বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কোনও কালে কেহ পারে নাই, পারিবেও না। বিধবা-বিবাহ রদের ফলে কোন কোন স্থলে কিরূপ ব্যভিচার ও জ্রণ হত্যার স্রোত বহিয়া চলিয়াছে সংজ্ঞেই জ্জনের। ধরিয়া বাধিয়া হরিভক্তি হয় না।

যেখানেই অক্সায় করিয়া মানবের স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা দেওয়া হইবে, সেইখানেই বিজোহের অনল জ্বলিয়া উঠিবে। ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম, ইহাই মানবধর্ম। অক্সায়ের প্রতিবিধানার্থ যুদ্ধে নরহত্যাকে এই জক্তই নিষ্পাপ বলা হইয়াছে। অযথা উৎপীড়িত বা আক্রান্ত জাতি এই জক্তই জগতের নিরপেক জাতির সহাকুভূতি পাইয়া থাকে। লুক আক্রমণকারাকে সকলেই নিন্দা করিয়া থাকে।

অতঃপর কার্য্য সৌকর্যার্থ জাতি বা বর্ণের বিভাগ হইল। গুণ ও কর্মান্থসারে মানবগণ মথাযোগ্য কার্য্যের অধিকারী। সত্তপ্ত প্রধান জ্ঞানবলে বলা মানবগণই সমাজের গুরুস্থানীয় ও শিক্ষক। তাই তাঁহাকে প্রেষ্ঠ বর্ণ ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মবিদ্) বলা হইয়াছে। ইঁংারা সমাজ-দেহের মুখ্যরূপ। তাই স্টেকর্তা ব্রহ্মার মুখ হইতে জাত বলিয়া কথিত। বাছবলে বলা শক্তিশালী রজোগুণ-প্রধান ও কিছু সত্তপ্ত বিশিষ্ট মানবগণই সমাজের রক্ষক, তাই তাঁহাকে ছিতায় বর্ণ ক্ষেত্রিয়্ম বলা হইয়াছে। ইংগ্রা সমাজের যাছযরূপ, তাই স্টিকর্তার বাছ হইতে জাত বলিয়া উক্ত। কিছু কেছ কথনও কোনও ধর্মগ্রন্থে দেখিয়াছেন কি, যে,

ব্ৰহ্মার বাহু হইতে কোনও সময়ে কেহু জান্মলেন বণিয়া বর্ণিত হইয়াছে ? অনেক গোঁড়ার দল প্রাচীন গ্রন্থের প্রত্যেক বাক্যের সহজ অর্থ করিয়া মহাভ্রম করিয়া থাকেন। মনে করুন, এখন যদি কেহ বলেন যে, "মহাত্মা গানী ভাহতবৰ্ষকে স্বায় মৃষ্টিমধ্যে আনিয়াছেন" এ কথাটা কি মিথ্যা বলিবেন 🤊 অথবা ইহার তাৎপর্যার্থহ গ্রহণ করিবেন 📍 "হনুমান সুর্যাদেবকে কুক্ষিগত করিয়াছিল" ইগারও কি সোজাস্থলি অর্থ করিতে হইবে **৪ অথ**বা, উহার সহজ্ঞান্ ভাৎপর্য্যার্থ গ্রহণ করিতে হইবে ? হনুমান এত ক্ষিপ্রগতি ওষধসহ আসিয়াছিল যে স্থাদেবও উদয়ের অবকাশ পান নাই। তেমনি ঔষধ চিনিতে না পারিয়া গন্ধমাদনের কোনও বুকের মূলই সে বাদ দিয়া আসে নাই, অর্থাৎ গন্ধমাদনে যাহা যাহা ছিল, হনুমানের সঙ্গেও তাহা ছিল। সেও প্রকাণ্ড বোঝা। ইহাই সহজ, সরল ও স্বাভাবিক ব্যাখ্যা। তাৎপর্যার্থ গ্রহণ না করিলে অনেক কথারই শামঞ্জন্ত রক্ষা করা ভার হইয়া উঠে।

এইরূপ রক্তঃ ও ত্থোগুণের আধিক্যে ব্যবসায় ও কৃষিকার্য্যে নিপুণ মানবগণ তৃতীয় বর্ণ 'বৈশ্র' বলিয়া কথিত। সক্ষেষ তমোগুণের আধিক্যে অপরের আজাবাহী জ্ঞানহীন মানবগণকে চতুর্থ 'শুদ্র' জাতি বলিয়া বর্ণিত করা ইইয়াছে। ইংহারা যথাক্রমে স্বষ্টিকর্তার উরু ও পাদদেশজাত বলিয়া ক্থিত। শাস্ত্রকারগণ স্পষ্টই নির্দেশ করিয়াছেন যে, গুণ ও কর্মাত্মগারে বর্ণের বিভাগ; কিন্তু মানবগণ ও-সব ছাড়িয়া দিয়া বংশামুসারে বর্ণ-বিভাগ করিয়াই মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন। সেই ভ্ৰমের ফলে সমাজে এই মহাবিশৃশ্বলা। প্রথম প্রথম দেখা গিয়াছিল যে, পিতার গুণ ও কর্মই পুত্রের গুণ ও কর্ম হইয়া পড়ে। ইহার বাতিক্রম যে স্থানে হইয়াছে, দেই স্থানেই ভাঙ্গা-গড়া হইয়া যোগ্যতানুসারে বর্ণান্তরে লইয়া শাস্তবাক্য পালিত হইয়া আসিতেছিল। বছ ক্ষতিয়-সন্তান ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছেন। সম্ভান ক্ষাত্র-বৃত্তি অবলম্বন করিলেও আপনার উচ্চ বর্ণের আখ্যা বা দাবী ত্যাগ করেন নাই। যেমন আজকাল দেখা যায়, কোনও নিম জাতীয় লোক উচ্চ জাতিয় কাৰ্য্য করিলে নিজের পূর্ব্ব উপাধি ছাড়িয়া উচ্চ জাতির উপাধি ধারণ করেন। কিন্তু উচ্চ জাতীয় কেহ হীন ব্যবসায় গ্রহণ ক্রিলেও নিজের উপাধি ভ্যাগ করেন না। এটা মানবগণের

স্বাভাবিক দৌধাণ্য। কালকুমে বর্ণাদ বংশগত হইয়া জ্ঞানকাত্তহীন, ধর্মাবৃদ্ধিপরিশুর ব্রাহ্মণ-সন্তানও 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া পারচিত। হর্বল, ভারু, কাপুরুষ ক্ষত্রিয়-সন্তানও 'ক্ষাত্রয়' নামে খ্যাত। বুভিশ্র বৈশ্ব-পুত্রও 'বৈশ্ব' আখ্যাধারী। শূদ্রংশকাত জ্ঞানবান ধার্মিক ব্যক্তিও 'শূদু' नमर्पाठा। करन क्रमनः উচ্চ क्राजीव्रगन नाम-नर्वाय श्हेब्री রহিয়াছেন,—কার্য্যতঃ সকলেই শুদ্রবং। ভাই আজ ভারত পরপদদালত। কেন না, সমাজের শিক্ষকতা করিবার প্রকৃত শক্তি থার আছে, উ:হাকে সে অধিকার না দিয়া,— বার শিক্ষানের বিন্মাত্র ক্ষমতা নাই-কংশ-গুণে, তীহাকেট শিক্ষকের পদে স্থাপন করা হইশ্বছে। ফলে যে শিক্ষা ২ইতেছে সকলেই দেখিতেছেন। থাঁহার দেশ রক্ষা করিবার শাক্ত ছিল, তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়া বংশামুদারে শক্তিহানকে দেশ রক্ষার ভার দেওয়া হইগ্লাছণ। রাজ্যশাসনে অপারগ ব্যক্তিকে বংশ-মর্যাদার থাতিরে রাজ্যশাসনে নিয়োগ করা হইয়াছিল। ভাই তাহারা রাজ্য, সম্পদ, ঐশব্য হারাইগ্রা পরপদদালত। ব্যবসায়-বুদ্ধিহান, ক্র্যিকার্য্যে অপারগকে বাণিক্য ও কৃষিতে স্থাপন করায় সে স্মস্তও লোপ পাইয়া দেশ অর্থশৃক্ত। কাজেই আজ ভারতবাসা পূর্ব গৌরব হারাইয়া জগতের কাছে অস্পৃখা। এখনও যাদ भारत्वत्र निर्देश भागन क्रिया म्याब-मश्याद्व यन पिटे. এখনও যাদ গুণের সন্মান রক্ষা করিয়া যোগ্য ব্যক্তির প্রতি যথাধোগ্য কার্য্যের ভার দিই, তবে এখনও লুপ্ত গৌরব পুনক্ষারের আশা আছে। এখনও হান ব্যক্তিগত স্বার্থ विमञ्जन पित्रा यपि प्रत्यत यार्थ-अकात्र मत्नानित्व कति, जत्व এখনও আশা হয়, ভারত আবার যশ: সৌরভে জগতের শীর্বস্থান অধিকার করিবে। আর্য্যগণের ধন্মানুশাসন যেমন উদার ও মহৎ, এ পর্যাস্ত তেমন ধর্মামুশাসন কোনও কালে কোনও জাতি করিতে পারেন নাই। কেবল আমাদের বুদ্ধির দোষে শাস্ত্রের কদর্থ করিয়া আমরা সমস্ত নষ্ট क्रिवाहि। कोरमार्व्हे निर्वा मानूव रहेवा मानूबरक ঘুণা করার মত মহাপাপ আর নাই। অস্পুশুতা মানব-জাতির, বিশেষতঃ বর্ত্তমান উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণের একটা ত্বপনেয় কলত। অতি সম্বর এই কলক ধুইরা মুছির। ফোলরা যথাযোগ্য গুণামুদারে বর্ণ বিভাগ করিয়া পুনরায় বর্ণাভ্রমধর্মের প্রতিষ্ঠা করা আন্ত প্রয়োজন। জজের ছেলেই

জজ হয় না, বা অধ্যাপকের ছেলেই অধ্যাপক হয় না।
উকীলের ছেলেও ডাব্জার হয়, মুদীর ছেলেও ছাকিম

হয়। আবার সাত্মিক প্রকৃতির পণ্ডিতের পুত্রও রভোগুণসম্পাল মহাবল বোদ্ধা হইতে পারেন। ভ্ত্যের পুত্রও
বিচক্ষণ চিকিৎসক হইতে পারেন। সত্যকে গোপন
রাথিতে চেষ্টা করা বাতুলতা। ইহাতে আত্মপ্রতারণা করা
হয়। তাহারই অবশ্রস্থাবী ফল প্রাধীনতা।

আহার বিহার সম্বন্ধে শাস্ত্রে স্পষ্ট নির্দেশ আছে। যিনি যে রূপ প্রক্ল'ত-বিশিষ্ট তঁ:হার ভক্ত সেই রূপ আহারের বাংস্থা আছে। শাস্ত্র মন্ত, মাংদ ভোজনে বা অবাধ মৈথ্নে নিষেধ करान नाहे वर्षे, एरव म्लिडेरे विषया शिवारहन, ये नकन হইতে নিবৃত্ত হইতে পারিলে মধা ফল পাওয়। যায়। কোনও বিষয়ে নিষেধনা থাকিলেই যে ভাষা করিতেই হইবে, এমন কোনও কথা নাই। প্রত্যেক জিনিদেরই একটা সামা আছে। সেই দীমা অতক্রম করিলে ফল বিষমন্ত্র হয়। অবস্থা-বিশেষে মন্ত পাংমিত ভাবে ব্যবহারে স্থার কার্যা করে। বিনা বিচারে মন্ত-পানের ফল যে কি ভীষণ, অহরহ তাহা দেখা যাইতেছে। তেমনি মাংস ভোজন ও মৈথুনাদি সম্বন্ধেও মিতচারী হওয়া একান্ত আবশ্রক। এই সকল নিয়ন্ত্রণ জন্তই জ্ঞানী শিক্ষকের প্রয়োজন। এবং সমাজের হিতাক:জ্জা যাহারা তাঁহাদের উপযুক্ত শিক্ষকের নিদেশমত কাৰ্য্য করা উচিত। নিয়ম গল্মনকারী বাভি-চারীর সামাজিক ও রাজদত্তের বিধান কারয়া শৃত্যলা রক্ষা করা কর্ত্তব্য। অ্যথাহিংসা করামহা পাপ, কিন্তু ষ্মত্যাচারার দণ্ডবিধানে কোনও পাপ নাহ। ভাই পুর্বে বিধান ছিল, পরস্বাপহারীর হস্তচ্ছেদ, সন্মানী ব্যক্তির কুৎসা প্রচারে কিছবাচ্ছেদ, পরনারী বিমদ্ধকের মেচুচ্ছেদ, এই সমস্ত গুরুতর দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। ইহাতে ছক্ষুতকারীর যেরূপ দণ্ড হয়, তাহাতে সহজে অপরে আর ঐ সমস্ত কুকার্য্য করিতে সাহসী হইত না। আজকাল নরঘাতকের প্রাণ-দভের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু যে ছষ্ট প্রাণের মায়া ভ্যাগ করিয়া কোনও ছম্প্রাক্তর বশবতী হহয়া নরহত্যা করে, अधानमञ्जरक रम मण्ड विश्वाहे श्रः इं करत्र ना। वतः योगः এমন কোনও ব্যবস্থা করা যায় যাহাতে জাবিত থাকিয়াই সে ভাহার ক্ত-কার্ধ্যের ফল ভোগ করে, ভাহতে আমার মনে হয় দণ্ড অধিক হয়। প্রাণে মারলে ত মুহুর্ত্তের মধ্যেই

তাহার সকল জানা জুড়াইরা গেল। দীর্ঘন্ধীবা হইরা যদি সে ক্বত কর্মের ফল ভোগ করে, তবেই সে তাহার দণ্ড হাড়ে হাড়ে ব্ঝিতে পারে। এবং অপরেও তাহার ঐ কঠোর শান্তি দেথিরা ঐরপ হন্ধার্য হইতে বিরত হইতে পারে। দণ্ড দেওরার উদ্দেশ্ত বৈর-নির্যাতন নহে; দণ্ডের উদ্দেশ্ত শিক্ষাদান—যাহাতে কোনও অপরাধ পুনরার আর না অমুষ্ঠিত হয়।

অভাব একটি পদার্থ যাহা লোককে অপরাধে প্রবৃত্ত করে। পেটের দামে লোকে চুরি করে, ডাকাতি করে, নরহত্যা প্রভৃতিও করে। সে সমস্ত ক্ষেত্রে অক্স কোনও দণ্ড না দিয়া তাহার অভাব পূরণ করাই সঙ্গত। নচেৎ দণ্ডে কোনও উদ্দেশ্ত সাধিত হয় না। বরং এমন একটা সামাজিক বিধান থাকা উচিত যে, প্রকৃত অভাবগ্রস্ত লোক অকপটে তার আপন অভাব জানায়, এবং সমাজের দিক হইতেও তাহার অভাব মোচনের একটা প্রবৃত্তা করা হয়। দণ্ডের ব্যবস্থা না করিয়া ইহাই কি প্রকৃত ব্যবস্থা নয়! অভাব আবার অনেকের হাতগড়াও আছে; সে অভাবের জন্ত কেহ সমাজের কুপার পাত্র হইতে পারে না।

ইন্দ্রি-সম্ভোগের অভাবও একটা গুরুতর অভাব। ইহাতে অনেককে এমন দানব-প্রকৃতির করিয়া তুলে যে তথন তাহাদের অসাধ্য কোনও কার্য্য থাকে না। এ সম্বন্ধেও সামাজিকগণ চেষ্টা করিলে যে কোনও স্থব্যবস্থা করিতে পারেন মা এমন নয়। তবে অনেকের প্রবৃত্তি এত প্রবল ও হীম যে বল-প্রয়োগ ভিন্ন তাহাদের অযথা হর্দমনীয় আকাজ্ফা রোধ করা যায় না। অবস্থামুরপ ব্যবস্থা করাই কর্ত্তব্য। 'মুর্থস্ত লাঠ্যোষধি'। স্বীয় প্রয়োজনাতিরিক্ত দ্রব্যাদির আকাজ্জা করার ভাষ মহাপাপ আর হইতে পারে না। পরমপিতা পরমেশ্বর সংসারে যত জীব স্থান করিয়াছেন, প্রত্যেকের প্রয়োজনাতুষায়ী পদার্থেরও স্থজন করিয়াছেন। তন্মধ্যে একজন যদি অযথা প্রয়োজনাতিরিক্ত দ্রব্য দুখল করিয়া বদেন, তবে একজনকেও অন্ততঃ অভাব বোধ করিতে হইবে। প্রায়ই দেখা यात्र, निटबंद প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ হৌক, খাল্প হৌক, পোযाक পরিচ্ছদ হৌক, দাসদাসী হৌক, পাইবার জন্ত লোকে প্রাণপাত করিতেছে। এই অতিরিক্তের আকাজ্ঞাই পৃথি-বীতে অভাব আনিয়া দিয়াছে। এই অষণা আকাজ্ফা ত্যাগ মা করিলে জগতে শান্তির প্রত্যাশা করা রুখা। প্রত্যেকেই

যদি নিজের দৈনন্দিন অভাব পুরণাত্তে সাধ্যমত অন্তের অভাব দুরীকরণে চেষ্টা পান, তবে অচিরেই পুথিবী স্বর্গে পরিণত হয়। আর্যা ঋষিগণ চিরদিন এই ত্যাগের আদর্শ ছিলেন। তাই তাঁহারা জগৎপুজা ছিলেন। সংসারে স্থ সমুদ্ধ ও ছিল। এখন সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। সকলেই অপরকে বঞ্চিত করিয়া নিজের অধিকার বাড়াইতে সচেষ্ট, কাজেই সথেব অভাব কাহারও দূর হয় না। কেহই अरथी नरहन । अथह हेहाबहे मरधा यिनि अरब महर्षे. এवः নিজের প্রয়োজনাতিরিক্ত কিছু থাকিলে দশজনকে বিতরণ করেন, তিনিই প্রকৃত স্থণী, তিনি চির্ণান্তিতে জীবন কাটান। ভোগীর শাস্তি নাই, ত্যাগীর শাস্তির অভাব হয় না। এই মহাসত্য জানিতেন বলিয়াই প্রাচীন আর্যা ঋষিগ্র শতমুথে ত্যাগের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। এখনও ভারতে বহু ক্রোরপতি নিত্য অভাবে জর্জ্জরিত, অথচ সামান্ত ধনী এয়-বন্ত বিভরণ করিয়া শান্তিস্থথে সংসার যাতা নিকাহ করিতেছেন।

ভয়ার্ত্তকে অভয়দান এবং নিরাএয়কে আশ্রয় দান হইতেই ৪র্থ ও ৫ম নিয়ম বা ধর্মের উৎপত্তি। আমি আর অধিক লিখিয়া আমার প্রবন্ধ বাড়াইতে চাহি না। আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন এই চারিটি সাধারণ প্রবৃত্তি হইতেই লোকের নানা অভাব অভিযোগের সৃষ্টি হয়। সমার-শিক্ষক-গণ, যাহাতে এই বিষয়-চতুষ্টয় হইতে মানবগণ আত্মক লহে লিপ্তানা হইয়া মিলিয়া মিশিয়া সংসার্যাতা নির্কাছ করিতে পারেন, তাহার যথাযথ ব্যবস্থা করিতে গিয়াই দেশ-কাল-भाक वित्मरं वित्मव-वित्मय निष्यभाषि अभवन कतिष्राह्म। তাহাই ধর্মশান্ত নামে কথিত। লোকশিক্ষার জন্ম ইতিহাস ও কাহিনী ছারা উদাহরণ প্রয়োগে যে সমস্ত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহাই নানাবিধ পুরাণ নামে উক্ত। লোক শিক্ষার জ্ঞ্য অনেক স্থলে মানসিক প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি প্রভৃতির রূপকণ্ড ধর্মণাত্রাদিতে স্থান পাইয়াছে। প্রকৃত গুরুর নিকটে তাহার তাৎপর্য্য জারিয়া লওয়া আবগুক। নচেৎ দহজার্থ করিতে গিয়া মহাভ্রমে পতিত হইবার সম্ভাবনা। যথাযথ তাৎপর্য্য না বুঝিতে পারিলেই শাস্ত্রবাক্যগুলি জটিল সমস্তায় পরিণত হয়। বিশেষ গবেষণা ও চিম্তা দ্বারা প্রকৃত তাৎপর্য্য ব্রিতে পারিলেই সমস্ত জলবৎ তরল হইয়া আইসে। বাজে গোঁড়ামি ছাড়িয়া দিয়া সমস্ত বুঝিবার চেষ্টা করিলে,

কিছুই কঠিন হইবে না। নিজে কিছু বুঝিতে না পারিলে এবং নিজের তুর্ব্বর্নতা অন্তের নিকট প্রকাশে লজ্জা বশতই অনেকে নানাবিধ 'আধা৷ আক', 'সুল', 'সুল্ল' প্রভৃতি আভিধানিক শব্দাভম্বর প্রয়োগ করিয়া সম্জবোধা বিষয়টিকেও জটিল করিয়া তে!লেন। আবার অনেক সময় স্বার্থহানির সম্ভাবনায়, বুঝিয়াও সরল ব্যাখ্যা না করিয়া আধ্যাত্মিকতার আশ্রম লইয়া শ্রোতাকে 'ত্রিপান্তর মাঠে' নিক্ষেপ করেন। বেচারি তার মধ্যে সতাপথ খুঁজিয়া না পাইয়া বাধা হইয়াই অন্ধবং আকর নির্নিষ্ট পথকেই সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে বাধ্য হয়। ফলে বর্ত্তমানের হিন্দুগণের কথার ও কার্য্যে কোনও সামঞ্জ । प्रथा यात्र ना। हिन्तू वा मूर्य वर्णन, जीव मार्व्वहे भिव, कार्या निरक्षक हाड़ा **आय ममछ कीरक्**रे हिश्मा, ছেষ, ঘুণা করিয়া আসিতেছেন। দয়ার তুলা ধর্ম নাই---মুথে বলা হইতেছে। অথচ নিরাশ্রয় মানবকে পর্যাস্ত হীনবংশে জাত বলিয়া আশ্রয় দেওয়া দূরে থাকুক, স্থান্ত প্রুর চেয়েও অবজ্ঞা করিয়া বাড়ীর ত্রিদীমানার বাহির করিয়া দেন। স্ত্রী-কন্তা মাতা-ভগিনীগণকে সর্বাথারকা করা উচিত জানিয়াও, নিজ তুর্বণতায় রক্ষায় অসমর্থ হইয়া, নিগৃহীতাকে সমাজচাতা করিয়া ধর্মের মর্যাদা অকুর রাধিতেছেন। গোপন বাভিচার ও ভ্রাণ হত্যার প্রশ্রয় पिट्न, অर्था विश्वा-विवाह भाक्षीय विषया श्रीकांत्र कतिट्न না। যুবতী সাবিত্রী, সীতা, দ্রৌপদী, এমন কি রজম্বলা (পুত্রবতী) কুম্বী, সত্যবতী (মংস্থাগন্ধা) প্রভৃতির মহিমা শতমুখে গাইবেন, অথচ স্বায় কক্সা ভগিনীকে বালিকা বয়স পার হইবার পূর্ব্বেই বিবাহ দিয়া সম্ভানের জননী দেখিতে চাহেন। মুখে বলিবেন, 'বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অভাবে দেশ মজিতে বদিয়াছে' অথচ ৩০ ৩ কর্ম্মের কষ্টিপাথরে বর্ণের যাচাই করিয়া বর্ণ মানিতে চাহেন না। যেখানে স্বার্থ ছাড়িতে হয়, সেইখানেই শাস্ত্রের কথা মানিয়া লইতে আর চাহেন না। তথন নানা অবান্তর ব্যাখ্যার ধুয়া ধরেন। এ সমস্ত ভঙামীর দিন চলিয়া গিয়াছে। সকলেই নিজ নিজ অধিকার ব্যিয়া লইতে অগ্রসর। নিজের পাওনা আদায় না করিয়া কেহ ছাড়িবেও না, এবং দেনা শোধ না করিয়া দিলেও আর অব্যাহতির উপায় নাই। তাই বলি, যাহার याहा श्राया পा बना वृकाहेबा निवा, निष्कत यथा-श्रापा प्रश्ल স্থবী হইতে চেষ্টা করিলেই জগতে আবার স্থথ আসিবে

### হিমালয়

#### শ্রীযতান্ত্রমোহন বাগচা বি-এ

হে গিরি, কোথার আজি তব গিরিরাজ,
মারের ব্যথার মূর্ত্তি মা-মেনকা আজ
কোথা গেল—কোথা গৌরী শিবদীমন্তিনী—
অচলনন্দিনী উমা—কৈলাশ-বাদিনী ?
সত্যই কি মিথ্যা সব, কবির কল্পনা
ঝ্রির মানসী মূর্ত্তি—ধ্যানের ধারণা ?
মিথ্যা যদি—সত্য চেরে সেই মিথ্যা মোর
জন্ম জন্ম হোক্ কাম্য, তারি মাল্লা-ডোর
বাঁধুক জাবনে মোর চির-তন্দ্রাজ্ঞালে;
মাগিবনা অক্স সত্য কভু কোন কালে।
মিথ্যা যদি—নিত্যশিব বাঁধা তার সাথে ?
স্কৃতির-কুল্কর—সে কি মিলিত তাহাতে!
শিব-কুল্রের সঙ্গে যে বা কুসঙ্গত্ত

হিমালয়, মনে হয়, সবগুজ তোরে
পারিতাম বক্ষে যদি টানিতে আদরে
আজি এ মাহেক্রকণে! এত বড় বুক
বেড়েছে আমার, লভি' তব সঙ্গ-স্থথ।
মনে হয়, আজ আমি—তোরও চেয়ে বড়,
এত সর্ব্বপ্রাদী মেহ হইয়াছে জড়'
আমার এ বক্ষোমাঝে, মিথ্যা ইহা নয়।
এই মুহুর্ত্তের শক্তি লভিয়া সঞ্চয়
তিলে ভিলে দিনে দিনে সাধনার বলে
হইত অক্ষয় যদি স্থায়ী পুণ্যফলে,
সন্তব হইত বুঝি সাধে আজিকার;
কিছ সে কি সাধ্য কড়ু! হে প্রিয় আমার!
এই ত নামিয়া গেয়, হৃত সর্ব্বল;
ফিরিয়া আসিছে চক্ষে সেই অঞ্চলল।



#### দ্বন্দ্ব

-09

#### শ্রীসবোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়

অরুণের ডায়েরী হইতে---

অমাবস্থা রজনীর গভীর স্চাভেন্ত অন্ধকারের পর গুক্লা তিথির শশধর যেমন জোছনার স্থাধারায় পৃথিবী প্লাবিত করে তোলে, আমার জীবনাকাশের অমানিশার বোর কৃষ্ণ স্তর ভেদ করে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিক্ষের মত তুটে উঠে লীলা তেমনি তার প্রেম ও হাসির কিরণে, আমার এ হতাশ মক্রময় জীবন আবার বর্ণে গদ্ধে গানে ভরে দিয়েছিল! অনাকাজ্মিতকে পাওয়ার তীত্র স্থেথ অন্তর তথন পরিপূর্ণ— অদ্ধের চিরছ:থ সে স্থেথর বস্থায় ভেসে গেছে! নিত্য নব নব উৎসবে নবীন জীবনকে বরণ করে নেবার আগ্রহে বাহ্য-জগৎ যেন বিশ্বতির অতল সাগরে ডুবে গিয়েছিল! হায়! তথন তো জানতুম না স্থেথর অন্তরালে তৃংথ, হাসির ভিতর অঞা, নিয়স্তার নিয়মে চিরস্তন কাল থেকে চলে আসছে! তাই কি আজ আমার সে জাগ্রত স্থপ্ন মায়ার থেলার মত এক মৃত্তর্ভে শৃস্তে মিলিয়ে গেল ?

কলকাতার এসে চক্ষু সম্বন্ধে বিশেষক্ষ প্রবীণ চিকিৎ-সক্ষের মত জানলুম। তিনি বল্লেন, এ রকম আরোগ্য হওয়ার দৃষ্ঠাস্ক,তাঁহাদের অভিজ্ঞতার অত্যন্ত বিরল,—নেই বল্লেও চলে। যা হোক্, এই নুতন দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত সাবধানে রাথতে হবে।
চোধের অতিরিক্ত পরিশ্রম, মনের কোন প্রকার উত্তেজনা বা
ছ:প,—এক কথার, শারীরিক বা মানসিক যে-কোন প্রকার
কষ্ট একে নষ্ট করে দিতে পারে। এ সব জিনিস যথাসাধ্য
পরিহার করে চলবেন। স্থল্থ শরীর, প্রাকৃত্ত্ব মন, পুষ্টিকর
খাত্য—এই সব সাধারণ স্বাস্থাবিধির নিয়ম মেনে চললে চসমা
ব্যবহার করে চিরজীবন দেখতে পাবেন। চলে আসবার
সমন্ত তিনি আবার ডেকে বারবার সাবধান থাকতে
বলে দিলেন। ভেবেছিল্ম, আরো ছ' এক দিন থেকে
বেড়িরে যাওয়া যাবে, কিন্তু আর ভাল লাগলো না। কি
যে হয়েছে—লালাকে ছেড়ে এক মুহুর্ত্ত একা থাকা যেন
অসহ্থ বলে মনে হয়। সে যেন দিন দিন আমার জীবনের
সঙ্গে একেবারে মিশিরে যাক্তে।

কাজ শেষ হতেই পাটনায় ফিরবো বলে হাওড়া ষ্টেদনে চর্ম। টেন ছাড়তে দেরী ছিল। সামনের প্লাটফরমে একটু পায়চারি কচ্ছি,—হঠাৎ কিরণের সঙ্গে দেখা! সে একটা ছোট স্ফট্কেস হাতে নিয়ে বেগে আস্ছিল—বোধ হয় টেন ধরতেই। আমার উপর দৃষ্টি পড়তেই, সে একেবালে অবাক

হরে সেইখানে দাঁড়িরে গেল ! হাওড়া ষ্টেসনের প্লাটফরমে আমি একা স্বাধীনভাবে বেড়াচ্ছি—সে বোধ হয় এ ঘটনা সত্য বলে বিশ্বাস করতে পারছিল না।

বিশ্বয়ের প্রথম মৃহ্র্ত্ত কেটে গেলে, কিরণ আমার সামনে এসে আমার হাত ধরলে! আমার সৌভাগ্যের কথা বলে তার মনের আনন্দ জানিয়ে সে আমার অভিনন্দন করলে!

আমি কিন্তু তাকে দেখে স্থা হতে পারলুম না। তার ব্যবহারে পূর্বের সে আন্তরিকতার লেশমাত্র ছিল না। তার মুখের সে দদা প্রফুল্ল আনন্দমন্ত ভাবের পরিবর্ত্তে যেন একটা অদৃষ্ট-পূর্বে বিষম কঠোরতার ছান্না।

আমার অজ্ঞাতসারে বৃকের ভিতর দিয়ে একটা গভীর দীর্ঘমাদ ঠেলে উঠে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। আমরা ত্জনে যে একটি মাত্র নারীকেই ভালবেদেছি! সেই ভালবাদা আমাদের উভয়ের মধ্যে একটা প্রতিবন্ধকের মত ঠেলে উঠে আমাদের সমস্ত হাততার অবসান কবে দিয়েছে! সেই মৃহুর্ব থেকেই আমি ব্যালুম, অন্ধ হবার পূর্ব্ব পর্যান্ত আমাদের উভয়ের যে বন্ধুছের আমরা গর্ব্ব করতুম, অন্ধ হয়ে, ও দারা সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধকীন হয়েও, যে বন্ধুছের অগাধ ক্ষেত্বের দীতল ছায়ায় আমি আশ্রম পেয়ে ছুড্রেছিলুম,—সভোদর ভায়ের চেয়েও অধিক সেই য়েহ, সেই বন্ধুছ, এ জীবনে আর কোন দিন ফিরে আদবে না!

কিরপের কথা থেকে বৃঝলুম, সে এতদিন ব্রহ্মদেশ ও ভারতের অক্সান্ত অংশে শান্তিহীন, বিরামহীন প্রেতের মত তার অশান্ত চিত্তেব বিক্ষোভ নিয়ে ঘূরে বেড়াচ্ছিল। সম্প্রতি তার জমিদারী-সংক্রান্ত কোন বিশেষ কাজে প্রয়ো-জন হওয়ায় সে বাড়ী ফিরছে!

আমার এতদিনের সব কথা সে নীরবে শুনলে, কিন্তু সে লীলার নাম পর্যান্ত মুখে আনলে না। আমি হু' একবার তার সম্বন্ধে কথা বলতে যাওয়ায়, অন্ত কথা পেড়ে আমায় থামিয়ে দিলে। তার সেই অসম্ভব রকম কঠিন ও গন্তীর মুখ দেখে, আমি তাকে তার নিজের বিষয়ে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে পারলুম না!

আমঁরা তৃজনে একই গাড়ীতে উঠলুম। নিজেদের সম্বন্ধে সব কথা শেষ হলে, সাধারণ ভাবে সামন্ত্রিক প্রদক্ষ ও যুদ্ধের কথার আলোচনা করতে করতে রাত্রি শেষ হয়ে এলো।

লীলা আমার নিরে যাবার জন্য গাড়ী নিরে ষ্টেসনে অপেকা

করছিল। আমার গাড়ী থেকে নামতে দেখে সে হাসিমুখে চঞ্চলা হরিনীর মত ছুটে আসছিল। সহসা আমার পিছনে কিরণকে নামতে দেখে সে মৃহুর্ত্তের মধ্যে সেই মধ্যপথে স্তর্ক হয়ে মুর্চ্ছিতপ্রায় নীল হয়ে গেল! তার মুখ থেকে সমস্ত : জ নেমে গিয়ে তাকে অসম্ভব রকম সাদা দেখাচ্ছিল। তার সমস্ত দেহের প্রবল কম্পন আমি দুরে দাঁড়িয়েও দেখতে পাচ্ছিলুম! সে দৃশ্র দেখে আমার মনে হলো, চারিদিক অন্ধকারে ছেয়ে ফেলে' আমারও হৃৎপিত্তের ক্রিয়া যেন ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে আসছে!

আমার এতদিনের সাজান তাসের প্রাসাদ একটী
ফুংকারে ছিন্ন-ভিন্ন হরে গেল ! আজ আমি সবই বুঝলুম !
সবই নিজের চোথে দেখলুম ! ভগবন, এই দৃষ্ট দেখাবার
জন্তই কি আমার এতদিনের নষ্ট-দৃষ্টি আবার ফিরিয়ে
দিয়েছিলে ! ও:! কি প্রভারিত হয়েছি আমি ! যে নারী
নিশিদিন মনে মনে অন্ত পুরুষের ধানে করছে, আমি কি না
তারই জন্তে—হার ! এ দৃষ্ট দেখবার আগে আমি আবার
আদ্ধ হলুম না কেন ?

বুকের ভিতর একটা প্রকাপ্ত আঘাত লেগেছিলো!
আমি নিজেও মৃর্চ্চাগ্রস্তের মত বাহাজ্ঞানশৃষ্ঠ হরে দাঁড়িরে
ছিলুম,—কিরণের কণ্ঠস্বরে আমার চৈতনা ফিরে এলো!
সে তথন লীলার কম্পিত হাতথানি ধরে গাড়ীতে তুলে দিতে
যাচ্ছিল। আমার ডাকতে, আমিও নীরবে তাদের সঙ্গে
চল্ল্ম। লীলার সেই একই ভাব। তার মুধে কথা ছিল না।
কিন্তু কিরণ যেন অকস্মাৎ কথায় গল্লে মুখর হয়ে উঠলো!

তার এ চালাকি আজ আমি সবই বুঝতে পারলুম !
তার উপস্থিতি লীলাকে যে কি রকম বিচলিত করেছে, তা
সে বুঝেছিল ! যাতে লীলা স্বস্থ হতে সময় পার, আর
তাদের এ ভাবাস্তর আমি যাতে না বুঝতে পারি, সেই জন্যই
তার এ প্রচেষ্টা !

তার মোটর বাহিরে তাকে নিয়ে যাবার জন্য অপেক। করছিল। আমাদের মোটরে আমাদের ছজনকে তুলে দিয়ে সে নিজের গাড়ীতে উঠে চলে গেল।

লীলা বোধ হয় আমার এ ভাব লক্ষ্য করেছিল। সে একটু স্বস্থ হয়েই তার হাতের উপর আমার হাতথানা টেনে নিয়ে সম্বেক্তে আমার চোথের কথা জিজ্ঞানা করলে!

আর চোথ! চোথের কথা তথন আমার মনেও ছিল

না। দারুণ অভিমানে আমার চোথ জলে ভরে এল।
আনেক কটে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে আমি তার হাত হটি
ধরে জিল্ফাসা করলুম—লীলা, সত্য করে বল—আমি তোমার
হাত ধরবো, এ কি এখনো তোমার ইচ্ছা হয় ৽

নিশ্চরই ! কিন্তু এ কথা কেন বল্লে অরুণ ? লীলা এত সহজ ও অকুটিত ভাবে কথাটা বলে আমার মুথের দিকে চাইলে, যে, সে সমন্ন আমি আর কোন কথা বলতে পাবলুম না।

শুধু প্রাণপণ আগ্রহে সজোবে তার হাত ছটি জড়িয়ে এমন চেপে ধরে রইলুম, যেন কে তাকে আমাব কাছ থেকে জন্মেব মত ছিনিয়ে নিয়ে যাচছে।

সেই দিন থেকে আমার মনের সমস্ত স্থর্থ-শাস্তি নষ্ট হরে গিয়ে সর্ব্বদা যেন একটা বিষের দাহন আরম্ভ হল। যথন আমি জেনেছিলুম, কিরণ লীলাকে ভালবাসে, তথন আমার তার উপব কোন বাগ বা ঈর্ষা ছিল না। কিন্তু ষ্টেসনে সেদিন লীলার অবস্থা দেখে পর্যান্ত আমার ধারণা হল, লীলাও কিরপকে ভালবাসে! না হবেই বা কেন—তারা ছজনে বছদিন থেকে ছজনের বন্ধু,—সকল দিক থেকেই তারা ছজন পরস্পবেব উপযুক্ত। কিন্তু কথাটা এই—কিরণ লালার—লীলা কিরণের— এই যদি হয়, তবে এদের মাঝথানে আমি কে 
।

এক এক সমন্ন আমার মনে হত, আমার জন্ম তারা উভরেই হন্ন ত কষ্ট পাচ্ছে, আমার উচিত এখন নিজে থেকে সরে দাঁভিন্নে লীলাকে তার সর্ভ থেকে মুক্তি দেওয়া। যদি আমি এ সংকল্প-মত কাজ করতে পারত্ম, তাহলে সেটা খুব ভালই হত। কিন্তু আমান্ন প্রচণ্ড ঈর্বার তাড়নান্ন অন্তরের এ উদারতা বেশীক্ষণ স্থান্নী হত না। লীলাকে কিরণের হাতে তুলে দেবার কথা মনে হলেই আমার ভিতরকার সমন্ত পৌরুষ গর্জন করে উঠতো। লীলা স্বেছার এসে আমার কাছে ধরা দিয়েছে, দে আমার বান্দতা পত্নী, তার উপর সব দিক থেকে আমার অধিকার পূর্ণতর, আমি তাকে কার খোস-খেরালের জন্ম অপরের হাতে তুলে দিতে যাব ?

বাড়ী এসে সেদিন তাকে সে কথা বলুম,—তোমার কিরণকে দেখে যে অবস্থা হলো, আমি যে সে দৃশ্র দেখে কি আঘাত পেরেছি, সে তোমার না বলাই ভালো। এক জনের বাগদভা পত্নী যদি অন্তের সম্বন্ধে এ ভাব পোষণ করে, তার ভাবী স্বামীর সেটা কি রকম লাগে—নে আমিই বুঝেছি; আমি তোমাকে কোন শক্ত কথা বলতে চাই না লীলা, কিন্তু সেদিন আমার মনে হল, আমি যদি আবার অন্ধ হয়ে যেতুম, ত ভালই হত!

তার মুখে তাঁব্র বেদনার চিক্ন ফুটে উঠলো! সে
শিউরে উঠে বলে উঠলো—ছি! অরুণ! অমন কথা
আর কথনো মুখে এনো না! তার পর সে খুব সরল
ভাবেই বল্লে— বাস্তবিক— সেদিন অত্তকিতভাবে তাকে
দেখে কেন যে আমি অসুস্থ হয়ে পড়লুম, তা নিজেই
বৃষতে পাচ্ছি না! কিন্তু অরুণ! আমাব উপর কি
তোমার এতটুকুও বিশ্বাস নেই ? এই সামান্ত বিষয়
নিয়ে ভূমি কি করে এত অসম্ভব সব কথা ভাবলে ?

আশ্চর্যা। সে যথন আমার কাছে থাকে, তথন তার
মুথ দেখে, তার কথা শুনে আমার মন পরিকার হয়ে যার।
তথন আমার বিশাস হয়—সে আমারই; আমি হিংসার
অধীর হয়ে তার সম্বন্ধে এই সব বিকৃদ্ধ ভাব পোষণ কচিছ।

আমি সেই মৃহুর্ত্তে লজ্জিত ও অমুতপ্ত হয়ে বলুম,
মাপ্ করো লীলা! আমি হয় ত বড় অক্তজ্ঞ! হয় ত
এ সবই আমাব কদর্য্য মনের দোষ! আমি কিন্তু আগে
এ রকম ছিলুম না। এখন যে একটুতেই আমার আঘাত
লালে সে শুধু তোমার অত্যন্ত ভালবাসি বলে! আর
কেউ তোমার আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবে—এ চিন্তাও
যেন আমার পাগল করে তোলে!

লীলা বল্লে,—কেউ আমায় তোমার কাছ থেকে নিতে পারবে না অরুণ। তুমি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক।

লীলা মুথে যাই বলুক, আমি কিন্তু তাকে বিশেষভাবে
লক্ষ্য করে দেখেছি—কিরণ আসবার পর থেকে সে
যেন দিন্ত দিন অবসন্ত ও দ্রিহমাণ হয়ে পড়ছিল। এতদিন
সে প্রায় সর্বক্ষণ আমারই কাছে কাছে থেকে, আমার
বই পড়া শুনে, বেশ-আনন্দে ও শ্চূর্তিতেই কাটাতো।
এখন আর তার সে প্রস্কুল্লতা দেখতে পাই না। সে যেন
সব সমন্তই কেমন উন্মনা—সর্বদাই যেন একটা সম্ভ্রন্ত ভাব।

আরো একটা বিষয় প্রায়ই আমার চোথে ধরা পঁড়তো,—
গীলা কিছুতে কিরণের সঙ্গে মিশতে বা দেখা করতে
চাইত না। পাছে তার সঙ্গে হঠাৎ কোথাও দেখা হয়ে
যার, তার জন্ম সে সর্বাদা বিশেষ চেটা করে সতর্ক হয়ে

চলে। হর ত সে আমার জন্তই এত সাবধান হরে থাকে, হর ত তাকে কিরণের সজে দেখলে আবার আমার মনে দর্মা জেগে উঠবে, সেই আশ্বা তাকে প্রতিনিয়ত এ-ভাবে দ্রে দ্রে রাথতো। কিন্তু সে জানে না, বে, তার এই অতি সতর্কতাই আমার প্রতি দিনে প্রতি পলে অন্তরের অন্তর মধ্যে ত্বানলের জালায় জালিয়ে তুলছে! নিশিদিন এই সংশর—এই দ্বিন্দিন আমার যেন পাগল করে তুলছিল। আমার লেথাপড়া, আমার রচনা, আমার মনের শাস্তি সবই এই সর্ক্রোদী অগ্নিতে পুড়ে ছাই হয়ে গেল!

সব চেয়ে আশ্চর্য্যের কথা এই যে, লীলা কিরণের সঙ্গে কোন্ ভাবে চল্লে আমি স্থা হই, তা আমি নিজেই জানি না। যথন সে তার সঙ্গ ছেড়ে তফাৎ হয়ে থাকতো, তথন দেখে দেখে আমার যেন গাত্রদাহ হত—কেন, সে তাব আর পাঁচটা পুরুষ-বন্ধর সঙ্গে যেমন করে মেশে, গল্প করে, টেনিস থেলে, কিরণের সঙ্গে তেমনি সরল ভাবে মিশলেই ত হয়! আমি কি তাকে সে ভাবে মিশতে বারণ করেছি যে, সে সর্বক্ষণ তাকে পরিছার করে, তা থেকেই ত মনে হয় য়ে, কিরণের সঙ্গে আব স্বাইয়ের মত তার শুধুবন্ধুন্বের সম্বন্ধই নয়! সে নিশ্চয়ই কিরণকে অক্ত স্বার চেয়ে বিশেষভাবে দেখে—না হলে তার সঙ্গে কারে থিকে ভাবে মেশে না কেন ?

আবার যদি কথনো দৈবাৎ তাদের হুজনকে আমি কাছাকাছি দেখতে পেতুম, যদি তারা নিতাস্ত সাধারণ ভাবে হু একটা কথা বলছে—বা কোন কথার ছলে হাসছে, এ দৃশ্র যদি আমার চোথে পড়তো, অমনি যেন আমার শরীরের সমস্ত রক্ত উত্তপ্ত হয়ে ফুটতে থাকতো, মাথার শিবা সব দপ্দপ্করে জ্ঞালা করতে থাকতো, একটা ভীষণ জিঘাংনায় ও প্রচণ্ড আক্রোশে কির্নকেছি ড়ে ফেলবার উদ্ধাম বাসনা আমাকে তথন কাপ্তজ্ঞানশৃত্র পাগলের মত করে তুলতো। তার সঙ্গে আমার এতদিনের বন্ধুড়, তার আমার প্রতি এত শ্লেহ-ভালবাসা—দে সবই তথন মন গেকে মুছে গিয়ে, কেবল ভীষণ প্রতিহিংসা ও রাগ যেন আমায় রক্তপিপাস্থ দানবের চেয়েও ভীষণতর হর্দ্দম করে তুল্ভো। এ কি হলো। আমার এ যে কি ভঙ্গানক অবস্থা হলো—আমি কিছু বুঝতে পারতুম না।

লীলার আদরে ও ভালবাদার ভুলে গিরে আবার বধন আমি প্রকৃতিস্থ হতুম, তথন আমার নিজের অস্তরের পরিচয় পেরে ভয় ও ভাবনায় আমায় বিমর্থ করে দিত। আমি কি অবশেবে এমন ভয়ানক স্বার্থপর—নরাকারে ঘোর হিংশ্রক রাক্ষ্যের পরিণত হলুম? আমার এতদিনের এত উচ্চ শিক্ষা, সাধনা, সংযম, ভজ্রতা— সে সবের অবশেষে এই চরম ফল ফললো? আমার ভিতরে এমন দানবায়
-প্রকৃতি, এত হিংসা—এত দিন কি করে মুপ্ত হয়ে ছিল ?

লীলার আমার কাছে যাওয়া-আসা, আমার কাছে থাকা—সবই দিন দিন সংক্ষেপ হয়ে আসছিল। আগে সে দিনের বেশির ভাগ সময় আমার কাছেই কাটাতো। এখন অনেক সময় দিনাস্তে একটিবারও তার দেখা পাওয়া তুর্লভ হয়ে উঠেছে। যদি বা কথনো আসে, থানিক বসেই ব্যস্ত হয়ে উঠে যায়!

আমার ভাগ্যে শান্তি-মুখ হবে না, এবার তা ভাল করেই বুঝতে পাচ্ছি! কিন্তু আমার অবস্থা এমনি হয়ে উঠেছে, যে, লীলার আশা ছাড়াও আমার পক্ষে অসন্তব! কেবল আমার মনে হয়—কোন রকমে আমাদের বিবাহ চুকে গেলে, তাকে এই সব সংশ্রব থেকে একবার দূরে নিয়ে যেতে পারলে বাঁচি! আমার খুব বিশ্বাস, সে কিছুদিন শুধু আমার কাছে থাকলেই, এ সব ভূপে আবার আবার প্রফুল্ল হয়ে উঠবে!

সেদিন বিকেলে বসে বসে এই কথাটাই ভাবছিলুম।
টেবিলের উপর আমার উপন্থাসের পাণ্ড্লিপি পড়ে ছিল,
ভাতে আর মন লাগছিল না। লীলার দক্ষে না হলে
আজকাল আর আমার কোন কাজই হতে চায় না। সে
আজকাল আর এ সবে মন দিতে পাবে না,—ভাই আমারও
সব উৎসাহ কমে গেছে!

ণীলা এসে আমার কাছে বোদল! কয়দিন আমি তার ব্যবহার সম্বন্ধে কোন কথাই বলিনি। যদি আমার সঙ্গ তার ভাল না লাগে, তো মিছে জোর করে আর কিহবে?

কিন্ত আৰু আমার মনে তার এ উপেক্ষা বড়ই বাজছিল। তাই থাকতে না পেরে বলুম,—আন্ধকাল তুমি প্রায়ই আমার কাছ থেকে দুরে থাক! আমি অবশ্য সেজগু তোমায় কিছু বলছি না,—তুমি স্থা আছ

জ্ঞানলেই আমি সম্ভষ্ট থাকি। তবে এক এক সময় মনে হয়, তোমার বুঝি আর আমার ভাল লাগছে না !

লীলার মুথ মান হয়ে গেল। সে বল্লে—ভূমি এ-সব কথা
কি করে ভাব, অরুণ ? তোমার সঙ্গে আমার জীবনমরণের সম্বন্ধ। এ কি ছেলেথেলা, য়ে, ছ'দিন ভাল লাগলো—
তিন দিনের দিন ভাল লাগলো না—তফাৎ হয়ে গেলুম ?
দেথ দেখি—যত সব বাজে কথা ভেবে ভেবে এই কদিনে
কি রকম রোগা হয়ে গেছ ?

শীলা আমার মাথাটা তার বুকের কাছে টেনে নিরে কপালে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

তার স্পর্শের মধ্যে কি কিছু মারামন্ত্র আছে? তার প্রতি আমার মর্মান্তিক সন্দেহ, আমার নিজের মনের হ্যনিবার আলা—সব যেন এই মধুর স্পর্শে ও আদরে ছুড়িয়ে গেল!

সে যথন আমার কাছে থাকে, আমি যেন তথন সম্পূর্ণ নৃতন মান্থয় হয়ে যাই! তাকে কাছ থেকে তফাৎ হলেই যত সব অসম্ভব কল্পনা ও অভ্ত চিস্তা আমার মাথার মধ্যে গজিয়ে ওঠে। আমার মনের এই সহজ ভাষাটা সে যদি এমনি করে বুঝতো!

থানিক চুপ করে থেকে গীলা বল্লে,—আমার মনটাও কলিন থেকে ভাল নেই অরণ। বীণা একটা অত্যন্ত মন্দ লোকের সঙ্গে মিশছে! তাকে সেই লোকটার হাত থেকে বাঁচাবার জন্ম আমি বড় বাস্ত আছি। সেই জন্ম তোমার কাছে থাকতে সময় পাই না। মেয়েররা সে লোকটার কাছে গুধু খেলার জিনিস। বীণা বড় ছর্কাল—তার জন্ম আমার ভন্ন হয়।

আমি বল্লুম, বীণা যে প্রকৃতির মেরে, আর সে যে ভাবে চলে, তাতে তার বিপদে পড়া কিছু আশ্চর্যা নয়। কিছু আমি যে তোমা ছাড়া থাকতে পারি না। তুমি এই সব কাজে চারিদিকে ব্যস্ত থাক, আর একলা থেকে থেকে আমার মন থারাপ হয়ে যায়,—কত সব অভুত অসম্ভব কথা মাথায় আসে। তুমি আর তোমার চিন্তা আমার সর্বাক্ষণ জাগ্রত খপ্লে থিরে আছে! আমি শুধু একটি মাত্র আশা ও চিন্তায় বেঁচে আছি—কবে আমি তোমার এথান থেকে ও এথানকার সকলের কাছ থেকে নিজের স্ত্রী বলে জোর করে বাড়ী নিয়ে থেতে পারবো!

গীলা একটা নিষাস ফেলে বল্লে—সেদিনটা এলে আমিও এ সব ঝঞ্চাট থেকে বাঁচি! আমার শরীর মন ক্রমেই অবসর হরে পড়ছে। তবু আমার এমনি স্বভাব—কাজ হাতের কাছে থাকলে স্থির হয়ে থাকতে পারি না। ভাল কথা—কাল সকালে আমি ভোমার সঙ্গে বেড়াতে যাব না অরুণ! কাল আমাকে একবার এখানকার জেনানা-মিশনের ক্রী মিস নেল্পনের কাছে যেতে হবে।

কাল সকাল থেকেই লীলা আবার কোধার যাবার বন্দোবস্ত করছে ? কথাটা ভাল লাগলো না ! বল্লুম— কেন ? দেখানে কি দরকার ?

গীলা তার উত্তরে এক অস্কৃত গল্প আমায় শুনিয়ে শেষে বল্লে,—জোছনার হুর্গতি আমায় বড় আকুল করে তুলেছে। তাকে সেথান থেকে উদ্ধার করে মিশনের আশ্রয়ে রেখে আসতে পারলে আমি এখন নিশ্চিন্ত হই। সেই বিষয়ে কথা স্থির করতে কাল আমি মিস নেল্সনের কাছে যাব।

আমি আর কিছু না বলে চুপ করে রইলুম।
বিশ্বদংগারের দকল ভার, দকল বোঝা সামলাবার কাজটা
কি একা লীলার ঘাড়েই পড়েছে । আশ্বর্য মেয়ে যা হোক।
যে ছনিয়াশুদ্ধ লোকের কথা নিয়ে অহরহ মাথা ঘামিয়ে
বেড়াছে, তার মনে আমার জন্ত স্থান কতটুকু । আমার
কথা ভাববার তার অবদরই বা কোথায় ।

• আজ যেমন সে জোছনার কথা শুনে অযাচিত ভাবে তার মঙ্গণের এক বাতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে, প্রথম প্রথম আমার কথা শুনেও এমনি করে সে আমার কতটুকু ভাল করতে পারে, তাই দেখতে আমার কাছে গিয়েছিল! আমি আজ বেশ ব্রুছি, এর মধ্যে ছদয়ের সম্বন্ধ কোন দিনই ছিল না—থাকবেও না! আমার একান্ত আগ্রহে, আমায় নিতান্ত অসহায় দেখে, সে শুধু দয়া করে এ বিবাহে মত দিয়েছে! তার মনের আসল টান যে কোন্ দিকে—সে কি জানতে আমার আর বাকি আছে?

সমন্ত রাত ভাল করে ঘুম হলো না। শুরে শুরে শুরু ভাবছিলুম,—থামকা একটা থেয়ালের মাথার আমার সঙ্গে এ মিথ্যা অভিনয় করবার লীলার কিছু কি দরকারু ছিল ? আমি ত সংসারের সঙ্গে সব দেনা-পাওনা চুকিরে দিয়ে নিশ্চিম্ত হয়েই বসেছিলুম! আমার সে সমরকার আলাহত উদাস চিত্তে বাসনার কোন লক্ষণ, কোন আলা-আকাজাই

ছিল না ত ় নিয়তি আমার ভবিশ্বতের জন্ম যে জীবন निर्फिष्ठे करत पिरंब्रिष्टिन, मिटे कीवान निरक्षक अन्तर নেবার প্রাণপণ সাধনায় আমি যথন কৃতকার্য্য-প্রায় হয়েছি. তথন লীলা গিয়ে আবার আমার প্রাণে নতুন স্থুখ, নতুন আশা জাগিয়ে সংসারের পথে টেনে নিয়ে এলো! আমি ত তাকে জানতুম না, আমি ত তাকে কোন দিন চাইনি! আজ আমি যে মর্শ্মবেদনা ও হিংসার তাড়নার অধীর হয়ে উঠেছি, এর মূল ত সে নিজেই! তথন নিজের একটা থেয়ালের বশে আমায় অত আশা দিয়ে ফিরিয়ে এনে আজ সে আমার দলে যথেচ্ছ ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছে ! তার কারণ এথন সে বেশ বুঝেছে আমি এথন সম্পূর্ণ তার আন্নতের মধ্যে! আমি যতই রাগ করি, যতই যা করি, ভাকে ছেড়ে যাবার আমার সাধ্য নেই! ভগবনৃ! এই নারী জাতটাকে তুমি কি দিয়েই যে সৃষ্টি করেছিলে! এদের कि भाषा प्रशा वाल, श्रुपत्र वाल क्यांन क्रिनिम निरे? মানুষের জীবন, মানুষের স্থ-ছঃখ এদের কাছে ভধু থেলা করবার জিনিস ? হা :

ভেবে ভেবে ও রাতে ঘুম না ংয়ে মাথার মধ্যে—চোথের ভিতর বড় যন্ত্রণা হচ্ছিল! শিরগুলো সব টন্ টন্ করতে লাগলো! ভোরের দিকে একটু ঠাণ্ডা হাওয়া দিতেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লুম!

মুখ হাত ধুয়ে কাপড় ছেড়ে বেড়াতে যাবার জন্ম বেরিরে পড়া গেল। বাড়ী বসে বসে করবই বা কি ? একলা বসে বসে অনর্থক কডকগুলো ভাবনা ছাড়া আর ত কোন কাজই নেই! কেনই যে বুথা এখানে থেকে মিঃ রায়ের অয় ধ্বংস করিছ, তাও জানি না।

অনেক দুর পর্যান্ত একলা হেঁটে হেঁটে চলে গেলুম !
দকালের ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেড়িয়ে শরীর ও মন যেন অনেক
হান্ধা বোধ হলো ! একটু রোদ চড়তেই বাড়া ফেরবার
জন্ত মন ব্যন্ত হয়ে উঠলো ! লীলাও হয়ত এতক্ষণ বাড়ী
ফিরেছে ! এত যে ছর্গতি হছে, তব্-রাতদিন মনে
লীলার কথাই জাগতে থাকে !

বাড়ার কাছাকাছি এসে হঠাৎ আমি থমকে দাঁড়ালুম ! রাস্তার ধারে মোড়ের মাথার লীলা ও কিরণ পাশাপাশি ঘোড়া চালিরে গল্প করতে করতে আসছে ! তারা আমায় দেথতে পার্যনি ! মাথাটা কেমন ঘুরে উঠলো ! তাল সামলাতে আমি পিছিয়ে এসে একটা গাছের উপর মাথাটা রাথলুম! তারা আমার পাশ দিয়ে মৃহ কদমে ঘোড়া চালিয়ে চলে গেল!

আমি প্রথমটা একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলুম! আমার বাণভা পত্নী—আমার এতদিনের বিশ্বস্ত বন্ধু —তাদের এই কাজ! এইজগ্ঠ আমায় ভূলিয়ে রেখে অক্ত যারগার যাবার নাম করে তারা ছজনে পুর্বের কথামত এথানে এসে মিলিত হয়েছে! লীলা—যাকে স্বর্গের দেবী বলে আমার এত দিন ধারণা ছিল,—দেও যদি নিতান্ত চপল-প্রকৃতি সাধারণ মেরের মত এই জ্বন্স প্রতারণা আর ছলনার থেলা থেলতে পারে, তবে আর আমার জীবনে ফল কি ? এমন পাপের সংসারে থেকে অহরহ চাতুরী ও মিথ্যার মুথোস পরে এ বীভৎস অভিনয় করবার জন্মে বেঁচে থাকার চেয়ে মরা শতগুণে ভালো! আমি সেই গাছতলায় সংজ্ঞাশুক্তের মত বদে পড়লুম! वांशे फित्रत्व आत हेम्हा हिन ना-फिर्द्रहे वा हरव कि ? তার সঙ্গে দেখা হলেই, আমি কোন কথার মধ্যে এ কথা তাকে বলে ফেলবো, আর দে তথনি আমার পিঠে হাত বুলিয়ে, আদর করে, ছ'কণায় আমায় ভূলিয়ে দেবে— এই ত ? এ-সব ত এতদিন যথেষ্ট হলো--আর কেন ?

ধীরে ধীরে আমার ক্লাপ্ত অবসন্ধ অস্তরে আবার সেই আগের মত উদাস ভাবের ছান্না খনিয়ে আসছে! অনেক দিনের অনেক বোঝা, অনেক ভঞ্জাল জীবনের সঙ্গে জট পাকিন্দে গিরেছে। হৃদয় আমার তার ভাবে রক্তাক্ত, ক্ষত-বিক্ষত। ভগবান্—এবার আমান্ন মুক্তি দাও! এ ব্যর্থ জীবনের বোঝা আর আমি বইতে পাচ্ছি না!

সংসারে এসে মাস্ত্র অথের আশার কেবল ত্বিত অন্তরের বৃক্চটা পিপাসার মরীচিকার পিছনে উন্মাদপ্রার হরে ছুটতে থাকে,—তৃষ্ণা কিন্তু তার কথনো মিটলো না! কি করেই বা মেটে? এথানে কিই বা পাবার মত আছে—যা সে পেতে পারে? রেহ, দয়া, মায়া—ও-সব কথার কথা! জননীর স্নেহ, বদ্ধর বিংস্ত ভালবাসা, স্ত্রীর নিংস্বার্থ প্রেম— এসব বড় বড় কথা কাব্যে, সাহিত্যেই লাগে ভাল। এ সবের উপর, রং ফলিয়ে অনেক কথার জাল বুনে বুনে, বেশ একটা চমৎকার উপভোগ্য বিষয় রচনা করা যেতে পারে,—কিন্তু বাস্তব জীবনে এ সবের মূল্য কভটুকু?

প্রত্যেক মামুষই তার জাবন দিরে এ কথার সভ্যতা আর-বিস্তর ব্রছেই; তবু তাদের কেমন যে শ্বভাব—
এই বড় কথাগুলো বলা চাই-ই। আমি কিন্তু এর আগাগোড়াই ভূরোবাজি বলে বুঝেছি। জাবন ভোর যে ভূজার মন অলতে লাগলো—কথনো সে আলার শাস্তি ত হলো না। কোন দিন কোন কিছুই পেলুম না।

কিন্তু কোন দিনই পাই নি কি ? একবার হয় ত কিছু পেরেছিলুম—তবে তার মধ্যাদা ত আমি রাথি নি। হয় তো বা তারি ফলে আমার আজ এ দশা! লিজির কথা মনে হলেই আমার মনে হয়—যেন স্থায়র সমুদ্রপার থেকে সে সেই বিদায়-দিনের সন্ধ্যার শিশিরাপ্লুত শতদলের মত অশ্রুপূর্ব দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আছে! কিন্তু তার কথা আজ আর ভেবে কি হবে ?

তারা এতক্ষণ হয় তো বাড়ী ফিরে গেছে! আমার এত দেরি দেখে শীলা কি ভাবছে কে জানে? আমার প্রতি তার সত্য মনের ভাবটা কি, তা যদি একবার নিশ্চিত জানতে পারত্ম! কত দিন কতবার এ কথা তাকে জিজ্ঞাসা করেছি, কোন দিনই স্পষ্ট উত্তর পাই নি। সে থালি আমার ভাগবাসি বলে ভূলিয়ে রাথতে চার! অথচ এখনো সে যে কিরণকে ভূলতে পারে নি, মনে মনে যে সে এখনো তার প্রতিই অফুরাগিণী—তা তো প্রতি পদেই বোঝা যাছেছ!

মনের এই ধন্দ নিয়ে, সর্কাকণ সংশব্দের জালায় স্থ-শাস্তি সব বিসর্জ্জন দিয়ে সংসার আঁকড়ে পড়ে থাকা আর পোষায় না। নিজের ভাগ্যের ফল নিজেরই নীরবে সহু করা উচিত। আমি আর এই সব নিয়ে বোঝাপড়া করে অক্টের শুদ্ধ শাস্তি নষ্ট করতে চাই না।

তথন সেই নবীন প্রভাতে, উদাস চিত্তে উদাস ভাবে

এই সব কথা ভাবতে ভাবতে আমার অভিমান-কুর

অন্তরে বার বার কেবল এক কথাই উদয় হতে লাগলো—

আছকের এই মধুর প্রভাতে এমনি নির্জ্জনতার মধ্যে
এখনি আমার এ বার্থ জীবনের অবসান হোক। (ক্রমশঃ)

# তিব্বত-পর্য্যটকের ডায়েরী

### শ্রীঅক্ষয়কুমার রায় বি-এ, বি-টি

( পূর্বাসুর্ত্তি )

নবৈশ্বর ১২

অস্পষ্ট পদচিহ্ন ধরিয়া চড়াই পথে এখন অগ্রসর হইতে
লাগিনাম। কতিপয় ভারতীয় শস্তাক্ষেত্র ও লিম্বুদের কয়েকটি
জীর্ন কুটার পশ্চাতে ফেলিয়া আমরা পথ চলিতে লাগিলাম।
মাত্র একজন স্ত্রীলোকের সহিত আমাদের পথে সাক্ষাৎকার
ঘটিল। তাহার মন্তকে একঝুড়ি বক্ত বদরী। দিবা হুই
ঘটিকার কালে আমরা শৈল-শৃঙ্গে উপনীত হইলাম।
আমাদের দক্ষিণ-ভাগে শৈল-শীমান্তে চ্যালা চেলিং মঠ,
অদ্বে পথিপার্থে শৈবালাম্বত প্রাচীন পবিত্র স্তুপ।

অতঃপর স্থানিবিড় ওক ও দেবদারু বন অতিক্রম করিয়া বিচুটি ঝোপের ভিতর দিয়া পথ চলিতে চলিতে হই ঘণ্টার পর টেইল নামক পল্লীতে পৌছিলাম। এ স্থলে ন্যুনাধিক বিশ্বটী বাড়ী দেখিতে পাইলাম। বাড়ীর চৌদিকে কয়েকটি মহিষ, শৃকর ও ঘোটক, এবং অনেকগুলি গরু ঘাস থাইতেছে। এখানে গ্রামবাসিগণ দেশীয় মতের বিনিময়ে আমাদের নিকট হইতে লবণ লইতে আদিল। অক্টোবর মাসের দারুণ তৃষারপাত হেতু ইয়াংপঙ্গের লবণ-বাবসায়ীরা সেই অঞ্চলে আসিতে পারে নাই বলিয়া, লবণ তথায় মহার্ঘ হইয়া উঠিয়াছিল। কিছু আমাদের নিকট প্রয়োজনাতিরিক্ত লবণ না থাকায় তাহাদিগকে বিমুখ করিতে হইল। নবেম্বর ১৩

তৈইল পল্লার ভিতর দিয়া আমরা রিক্ষবী নদীর অভিমুখে পথ চলিতে লাগিলাম। রিক্ষবী কালাই নদীর মতই ধরপ্রোতা। ইচার উপর একটি স্থদ্চ বংশ-সেতু নির্ম্মিত রহিয়াছে। নদীটি যে স্থানে সর্ব্বাপেক্ষা স্বর-পরিসর, তথার করেকটি বাশ ফেলিয়া উহা পার হইলাম। উক্ত গ্রামের উত্তর-পশ্চিম দিকে সমান্তরাল শৈলমালার উপর নাম্বা গ্রাম অবস্থিত। আমরা নদীর তীর দিয়া লোকের পদচিক্ত অমুসরণ পূর্বাক আঁকা বাঁকা পথে পাঁচ মাইল পর্যান্ত অগ্রসর হইলাম। তৎপরে নাম্বা পল্লীর একটু নিম দিকে পুনরায় রিক্ষরী পার হইয়া দক্ষিণ তাঁরে উঠিলাম। এখন একটি সরলোয়ত শৈল-পার্ম দিয়া আমাদের পথ। পিচ্ছিল পার্বাত্য পথ অতিক্রম করিয়া উর্দ্ধে আরোহণ করিতে আমাদের কি বিষম কট্টই না হইয়াছিল। প্রস্তরের ফাঁকে ফাঁকে পা দিয়া, লতা ও তৃণগুচ্ছ হল্তে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া, আমরা অতি সম্ভর্পণে অগ্রসর হইয়াছিলাম। তৎপরে নদী-প্রবাহ অমুসরণ করিতে করিতে পার্বাত্য পথে রিক্ষরী গ্রামের অভিমুখে চলিতে লাগিলাম। পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলাম, আমাদের নিকট হইতে বছ সহত্র মাইল উর্দ্ধে পর্বাত-পৃষ্টে অবস্থিত তৈইল, নামুরা এবং আরো কতিপয় গ্রাম দেখা যাইতেছে।

একটি বিশাল শিলান্তৃপের নিম্নদেশ দিয়া আমরা চলিতে লাগিলাম। আরো নিমে বছ-নালা-বিশিষ্ট এক স্রোভস্বতী। করেকটি বাঁশ ও কাঠের মইয়ের সাহায্যে নদীটি উত্তীর্ণ হইলাম। একবার উদ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, পাহাড়ের এক ফাটলে কয়েকটি আহারযোগ্য মসলাপূর্ণ (pheasant) পাখী ও লোহিত-বল্ধ-নির্দ্মিত একটি তিববতায় সার্ট পড়িয়া রহিয়াছে। কোন শিকারী এইগুলি এভাবে লুকাইয়া রাখিয়া থাকিবে। এ স্থানের জঙ্গলে অসংখ্য চিত্রিত-পক্ষ বিহঙ্গ ও নানাবিধ pheasant পাখীর বাস। শিকারীরা শিকার উদ্দেশে সভত তথায় যাতায়াত করিয়া থাকে; এবং মসলায় পক্ষীর উদর পূর্ণ করিয়া সেগুলি দাজিলিঙে লইয়া গিয়া বিক্রয় পূর্বক জীবিকা নির্বাহ করে।

আর এক মাইল পথ চলিবার পর আমরা রিঙ্গবী গ্রামে পৌছিলাম। ইহা স্থরম্য সমতল ক্ষেত্রের উপর অবস্থিত। পশ্চতেই ভগ্নলিলা-পরিপূর্ণ পাহাড়। উত্তর ও পূর্ব্ব পার্ছ দিরা রিঙ্গবী নদী কুলু কুলু রবে অনেক নিমদেশ পর্যাম্ভ প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। বস্তু কদলী, বৃহৎ বেতসবন, অগণ্য দেবদারু ও ওক বৃক্ষপ্রেণীতে তটিনীর হুই কুল আবৃত রহিয়াছে। এখানে লিম্মদিগের শুটিছর বাড়ী দেখিতে পাইলাম। ইহারা ধান্ত, ভারতীয় শস্ত, মারোরা ভূটা প্রভৃতি ক্ষমলের চাবাবাদ করিয়া থাকে।

ভূত্য ফুরচ্ভু মাটতে বোঝা নামাইরা তাহার পরিচিত এক বাড়ী হইতে আমার জন্ত করেক বোতল বীয়ার মন্ত কিনিতে গেল। তাডাতাডি সে তিন বোতল মন্ত লইয়া ্ফিরিয়া আসিল। এই তিনটার একটি যে তাহারই প্রাপ্য, সে তাহা পুর্বেই বুঝিতে পারিয়াছিল। নদীর কুলে সমতল ক্ষেত্রের উপর আমাদের তাঁবু খাটান হইল। আমি কম্বল বিছাইয়া আরামের সহিত বন্ধভাবে শুইরা পড়িবাম। পথ-ক্লাস্তি তৎক্ষণাৎ ভূলিয়া গেলাম। ভৃত্যেরা নানা দিকে ছুটিল,—কেহ জালানি কাঠের অবেষণে গেল, কেহ বঞ্চ তরকারী সংগ্রহে রওনা হইল, আবার কেহ সাদ্ধ্য আহারের জন্তু শাক-সবজী ক্রন্ন করিতে বাজারে গমন করিল। তখন প্রকৃতি নিস্তব্ধ: কিন্তু নিমন্থ তটিনীর কলকণ ধানি সেই নিস্তৰতা ভঙ্গ করিয়া দিতেছিল। অতীতের চিস্তা ত্যাগ করিয়া আমার মন ভবিষ্যতের চিন্তায় মগ্ন হটল। শীন্ত্রই আমার চকু মুদ্রিত হইয়া পড়িল, আমি স্বযুপ্তি সম্ভোগ করিলাম।

नरवश्वत्र ১८

দেদিন প্রভাতে আকাশ মেঘমুক্ত ছিল। চতুর্দিকের দৃশ্র কি মনোরম। শৈল-শোভা সন্দর্শনে অভ্যন্ত হইলেও আমার নেত্রযুগল এই স্বভাব-সৌন্দর্য্য অবলোকনে একটু ক্লান্ত হইল না। থাজ-দ্রব্য ক্রন্ত করিবার ক্ষন্ত ফুরচুঙ্কে নাস্থ্য গ্রামে পাঠাইয়ছিলাম। তাহার অপেক্লায় আমরা করেক ঘন্টা কাল বুথাই বিদয়া রহিলাম। তুপুরের মধ্যেও সে ফিরিল না দেখিয়া সেদিন বাহির হওয়ার আশাটা একেবারেই পরিত্যাগ করিলাম। বৈকালে সে রাশিকৃত তঙ্গুল, ভূটা, ভিন্ন এবং তরিকারী মাথায় করিয়া ও চারি টাকা মূল্যে ক্র্যুত একটা ভেল্পী সঙ্গে লইয়া আসিয়া হাজির। ফ্রচুঙ্ সেদিন অতিরিক্ত স্থরাপান করিয়াছিল; কিন্তু সেনিভের অভায়টা বেশ বুঝিতে পারিয়া আমার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল। অসংখ্যবার আমাকে সেলাম করিয়া এবং তিববতীয় প্রথামুসারে মুখ হইতে জিহ্বা বাহিয় করিয়া দিয়া সে আমাদের দৃষ্টির অস্তরাল হইল।

এ স্থানেও কতিপর লিছু আসিরা এক প্রকার রশ্ধন-লতার বিনিমরে কিঞ্চিৎ লবণ প্রাপ্তির প্রার্থনা জানাইল। উক্ত লতা তথার প্রচুর পরিমাণে জন্মিরা থাকে। লিমুরা উহা সংগ্রহ করিয়া আটি বাঁধিরা আনিয়াছিল। যাহা হউক, এবারও আমরা ইহাদের অমুরোধ রক্ষা করিতে অসমর্থ হইলাম।

কুরচুত্ত্ব তথাকার জানৈক লিছু বন্ধু এক উন্নাহ-উৎসবে যোগদানার্থ সে দিন দ্রবর্তী গ্রামে গমন করিয়াছিল। কুরচুত, ছঃপ প্রকাশ করিতে লাগিল যে, এই বিবাহে উপস্থিত হইতে পারিলে, সেও কত প্রয়োজনীয় কার্য্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া ইহাদের সবিশেষ সাহায্য করিতে পারিত।

লিম্দের বিবাহ-ব্যাপার বড় অদ্ভুত ও কৌত্হলোদীপক।
কেহ কেহ বিবাহের কালে জ্যোতিষীর পরামর্শ গ্রহণ করিয়া
থাকে। বিবাহের অভিলাষ জন্মিলে যুবক-যুবতীগণ মাতাপিতার মতের অপেক্ষা না করিয়াই নিকটস্থ কোন বাজারে
মিলিত হয়। সেথানে একে অন্তকে রস-সঙ্গীতের হারা
পরাজিত করিবার চেষ্টা করে। প্রতিযোগিতায় পুরুষ
পরাস্ত হইলে লজ্জায় অধোবদন হইয়া চলিয়া যায়। আর
জয়লাভ করিলে কোনরূপ আচার-অনুষ্ঠান ব্যতীতই যুবতীকে
হস্তে ধারণ করিয়া গৃহে লইয়া যায়। সাধারণতঃ যুবতীর
একজন সহচরীও তদ্পঙ্গে গমন করিয়া থাকে। কন্তার
স্কর্কের্ঠর বিষয় পুরুষ পুর্বেই অবগত থাকিলে, কথন কথন
এই সহচরীকে যুষ দিয়া বশীভূত করা হয়। কারণ প্রতিযোগিতায় রায় দিবার ভার এই সঙ্গিনীর উপরই গ্রন্থ।

পদ্মী লাভের অপর প্রকার পদ্ধতিও প্রচলিত আছে।
তদম্পারে বর কন্তার পিতৃগৃহে গমন করিয়া কন্তার মনোরঞ্জন পূর্বাক তাহার পাণিগ্রহণ করিয়া থাকে। এক্ষেত্রে
সেই গৃহবাসিনী কন্তার কোন নিকট আত্মীয়কে শৃকরের
মৃতদেহ উপঢৌকন দিয়া তথায় স্মবাধ প্রবেশের অধিকার
লাভ করা হয়। বর ধনাত্য হইলে বিবাহের দিন একটি
মহিষ বা শৃকর বধ করিয়া কন্তার পিতামাতাকে উপহার
দিয়া থাকে। পশুটির কপালে এই সঙ্গে আবার একটি
দেশীয় মুদ্রাও সংবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। নিয় শ্রেণীর
মধ্যে কন্তা যত দিন পর্যান্ত তাহার বন্দিকারক স্বামীর
গৃহ হইতে প্রত্যাগমন না করে, তত দিন পর্যান্ত বালিকার
পিতামাতা বিবাহের কথার বিন্দু-বিস্কৃত্ত জানিতে পারে না।
তৎপরে বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। আত্মীয় বন্ধ্বর্গ স্থপরিসর
অক্ষনে সন্মিলিত হয়। ইহাদের কেহ চাউলের ঝৃড়ি,
ক্রেছ হয়ত মদের বোতল আনিয়া উপহার দেয়। তৎপরে

বর ঢাকের বান্ত করিতে থাকে। আর কল্পা তালে তালে
নৃত্য করে। বাহিরের লোকও নৃত্যে যোগদান করে।
এই কার্য্য সমাপ্ত হইরা গেলে ফেডাং বা পুরোহিত
কতিপর ধর্মান্স্র্চান সম্পন্ন করিরা থাকেন। তাঁহার প্রথম
মন্ত্র এই—"চির প্রচলিত প্রথামুসারে এবং বংশপতিদিগের
আচরণাবলম্বনে অন্ত জামরা আমাদের পুত্র-কল্পাকে
উশ্বাহবন্ধনে আবন্ধ করিতেছি।"

পুরোহিত যথন বিবাহ-মন্ত্র উচ্চারণ করেন, তথন বরকস্তার একজনের করতলের উপর অপরের করতল স্থাপন করে। বরের হস্তে সে সময় একটি মোরগও কন্তার হস্তে একটি মোরগী থাকে। অতঃপর সেগুলি পুরোহিতের হত্তে দেওয়া হয়। মল্লোচ্চারণ সমাপ্ত হইলে, কুরুটছয়ের গলদেশ কর্ত্তন করিয়া সেগুলি দূরে নিক্ষেপ করা হয়। তথন যাহার ইচ্ছা সেই উহা লইয়া যায়। কদলীপত্তে রক্ত সংগৃহীত হয়; তদ্বারা ভবিষ্যৎ শুভাশুভ নিদ্ধারিত হয়। অন্ত একটি পত্তে সিম্পুর ছারা রঙ্করা বর মধ্যমাঙ্গুলি সিন্দুর-সিক্ত করিয়া আঙ্গুলটি পুরোহিতের কপালের চতুর্দিকে ঘুরাইয়া আনিয়া ক্সার নাসাগ্রের নিকট স্থাপনপূর্বক পুন: পুন: বলিতে থাকে-"কুমারী, অভাবধি তুমি আমার পদ্ধী হইলে।" তৎপরে সে ক**ন্তা**র ভ্রমধ্যে সিম্পুরের একটি চিহ্ন দিয়া যায়। প্রদিন প্রভাতকালে পুরোহিত কোন মঙ্গলকামী আত্মার আরাধনা করিয়া নব দম্পতীকে সংঘাধন করিয়া বলিয়া থাকেন—"অস্তাবধি যতদিন তোমরা চইক্সন ধরাধামে আছ ততদিন পতি-পত্নীভাবে জীবন যাপন করিবে।"

'আমরা আপনার আদেশ পালন করিব' বলিয়া তাহারাও সম্মতি জ্ঞাপন করে। ইহারা জীবনের কতকাল এভাবে বাপন করিবে, পুরোহিত যদি ইহার উল্লেখ না করে, তবে এই বিবাহ নিতান্ত অভ্যন্তনক বিবেচিত হয়। তথন ইহা মঞ্চলনক করিতে হইলে আরো ধর্মজ্রিয়ামুঠানের আব্দ্রক হয় এবং পুরোহিতেরও কপাল লাগে।

বিবাহ ভোজে প্রথমতঃ মারোরা দেওরা হয়। তৎুকালে সাধারণতঃ শুকরের মাংসই প্রদত্ত হইরা থাকে। সর্বশেষে প্রত্যেককে একথালা ভাত দেওরা হয়।

বিবাহ-উৎসব সম্পন্ন হইরা গেলে কলা সর্ব্বপ্রথম

বন্দিকারক স্বামীর হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিরা মাতা-পিতার নিকট গমন করে। বিবাহ ব্যাপার সম্বন্ধে ইহারা যেন কিছুই অবগত নহে এক্লপ মনে করা হয়। কল্পার প্রত্যাগমনের ছই তিন দিন পরে একজন ঘটক আসিয়া উপস্থিত হয় এবং কম্পার পিতার সহিত ব্যাপার মিটাইরা লয়। এই হেতু কন্তার পিতামাতাকে প্রদান করিবার জন্ম সে সাধারণতঃ তিনটি জিনিস লইয়া আসে.— এক বোতল মন্ত, একটি নিহত শুকর ও একটি রৌপ্য মুদ্রা। সে উপহার দিতে উত্তত হইলে কস্তার জনক-জননী-মাত্রই ক্রোধ প্রকাশ করিয়া তাহাকে প্রহারের ভয় দেখায়। ঘটক তথন অনুনয়-বিনয়পূর্বক আর একটি মূলা প্রদান করিয়া ভাহাদিগকে শাস্ত করিতে চেষ্টা করে। ইহারা ক্রোধের সহিত 'কেন আমাদের কল্পাকে অপহরণ করিরা লইরা গেলে' ইত্যাদি উক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে। যা হউক, শীঘ্রই ইগাদের ক্রোধের উপশম হইয়া গেলে, ঘটক কল্পার মূলা স্বরূপ করেকটি মূলা প্রদান করে। এই মূল্যের পরিমাণও বরের পিতার অবস্থামুযায়ী ১০১ হইতে ১২০১ পর্যান্ত। টাকার পরিবর্ত্তে সময় সময় **উ**क्क मृत्गात ज्ववा मामश्री । श्रमक श्रम । शांक । সময়েই একটি শুকর তৎসঙ্গে দিতেই হইবে। তৎপরে সভাস্থ লোক এবং গ্রাম্য মণ্ডলদিগের জম্ম বারটি টাকা বা উক্ত মূল্যের জিনিস প্রাদান করা হয়।

শিষ্দের ভাষার এই উপহারকে 'তুরারিমবাগ্' (ক্সা অপহরণার্থ পিতামাতার সম্ভোষ-সামগ্রী) কহে। যদিও ইহা কন্সার পিতামাতারই প্রাপা, কিন্তু আজকাল তাহা গ্রাম্য কর্মবারীগণই আদার করিরা লইরা যার।

তিব্বতীয়দিগের ন্থায় শিশ্বগণও, বিবাহের সহিত যাহারা ঘনিষ্ঠ ভাবে সংস্কৃত্তী, তাহাদিগকে খেত কার্পাদ-বন্ধ প্রদান করিয়া থাকে। ঘটকের প্রস্থানের সময় যথন কন্থাকে আনিয়া দেওয়ার কথা হয়, তথন তাহার জনক-জননী বলিয়া উঠে "হায়! হায়! আমাদের কন্থাটি কোথায় হারাইয়া গেল! তাহাকে যে আর পাইতেছি না। বালিকাকে খুঁজিয়া আনিবার জন্ম এখনই লোক না পাঠাইলে চলিবে না।" তথন ঘটক আরো কয়টি রজত মুদ্রা প্রদান করে। তার পর কন্থায় একজন আত্মীয় ইহাকে ভাঙার-গৃহ হইতে বাহির করিয়া আনিয়া দেয়! সাধারণত: ঐ ভাঙার-গৃহই কন্থার পলায়নের স্থান। আজকাল ঘটকের উক্তরপ অর্থদান মাত্রই কন্থা স্বেচ্ছায় গুপ্তস্থান হইতে চলিয়া আসিয়া তথায় উপস্থিত হয়, কিন্তু তার আগে নহে।

# ধোকার টাটি

#### চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

রামবাছ ক্রমে ক্রমে বি-এ পাস করেছে এবং কিরণ-বাবুর কাছ থেকে বরাবর মাসে মাসে টাকা আদার করে এসেছে, অথচ এই টাকা পাওয়ার কথা সে আর দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে ব্যক্ত করে নি—এমনি তার মন্ত্রগুপ্তির সাবধানতা!

এণ্ট্রাম্স পাস ক'রেই রামযাছ বিয়ে করেছিলো। তার খণ্ডর বেচারা কঞার পিতা তওরার দশু শ্বরূপ জামাইকে পড়ার খরচ বলে মাসে মাসে দশ টাকা ঘুব জুগিয়ে এসেছে।

এই রকম ছ-তর্ফা সাহায্য পেরে রাম্যাছ বেশ নির্ভাবনায় লেখাপড়া করে' চলেছিলো। বাল্যে তার চরিত্রে বেসব গুণ অকুট ইন্ধিত মাত্র ছিলো, বয়স জ্ঞান ও বিগ্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেইসব গুণ অফুশীলন ও অভ্যাসের ছারা তার চরিত্রগত হরে দাঁড়িরেছে। এখন সে মহা লোভী ও ধনবানের প্রাত অতি ভক্তিমান হরে পড়েছে। আবার দরিদ্র বারা, যাদের কাছ থেকে তার কোনো লাভের সম্ভাবনা নেই, তাদের কাছে সে নিজের ধনশালিতার বড়াই কর্তে ছাড়ে না। সে মাসে মাসে তিন বার টাকা পায়—কিরণ-বাবুর কাছ থেকে, খণ্ডরের কাছ থেকে, এবং নিজের মারের কাছ থেকে। এই ব্যাপারটার ব্যাৎ্যা সে ধনী ও দরিদ্র ভেদে হরকম কর্তো। সে ধনীদের বল্তো যে সে এমন গরিব যে তাকে পরের কাছে হাত পেতে তবে

লেখাপড়া কর্তে হচ্ছে। আর গরিবদের কাছে পাকে প্রকারে জানাতো যে তার বাড়ী থেকে তো খরচ আসেই, তা ছাড়া তার খণ্ডর বিয়ের পণ একেবারে দিতে না পেরে কিন্তিবলী করে' মাসে মাসে দেনা শোধ কর্ছে, এবং সে এমনি মহামুভ্র যে পণের টাকা খোকে না নিয়ে খণ্ডরকে ক্যাদারমুক্ত করেছে; আর কিরণ-বাবুকে রাম্যাহর বাবা সাহায্য করে' লেখাপড়া শিথিরেছিলেন, সেই ঋণই কিরণ-বাবু মাসে মাসে শোধ কর্ছেন—কিরণ-বাবুকে বেশ ক্তজ্ঞ ভদ্রলোক স্বীকার কর্তেই হবে, কারণ রাম্যাহ্রদের কতো টাকা কতো লোকে কতো দিকে যে বে-ওজর মেরে খেয়েছে তার তো ইয়ভাই নেই।

কোনো মাসে কোনো জারগা থেকে টাকা আসতে কিছু দেরী হয়ে গেলে অথবা বরাদ্দর অতিবিক্ত কিছু থবচ হয়ে গেলে বামঘাত ধার করে—পোষ্ট-অফিসের সেভিংস্-বাঙ্কে সে এ পর্যাম্ভ কেবল টাকা জমাই রেখে এসেছে, একদিনের তরেও একটি পর্মা সেথান থেকে তুলে নেম্ননি। যাদের সঙ্গে সামান্ত পরিচয় আছে অথচ হামেশা দেখাসাকাৎ হয় না, এমন লোক বেছে বেছে দে ধার চাইতে যায়। ধনীর কাচে ধার চাইবার বেলা সে ধোপার বাড়ী কাপড় ধতে দেবার দিন নিজের মন্ত্রলা কাপড় পরে' যায়; ধার কর্তে যাবার দিন যদি নিজের কাপড় নেহাৎ ফর্সা থাকে, তবে অপরের কাপড় ময়লা দেখে ধার করে' পরে' ধনীর কাছে ধার করতে যায়; আর গরিব সাধারণ গৃহস্থদের কাছে যেদিন ধার নিতে যার দেদিন তার মেদের প্রতিবাসীদের প্রত্যেকের যে জিনিসটি সব চেম্বে ভালো তাই বেছে বেছে নিরে দামী জামা কাপড় জুতো আংটি শাল ছড়ি ঘড়ী চেন এদেন্স প্রভৃতিতে সজ্জিত হয়ে বড়মামুষী চঙে আমিরী চালে যায়। মেসের প্রতিবাসীদের কাছে সজ্জা ধার নেবার বেলা সে বলে—সে শ্বন্ধরবাড়ীর সম্পর্কের কারো না কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চলেছে. তাই তার এই বিলাসবেশ, এই বরসজ্জা। রাম্যাত্র আর-একটি গুণ ছিলো—সে ধার নিয়ে অতি সহজে ও সম্বর সে কথাটা ভূলে যেতে পার্তো, অনেক গ্রিব রাম্যাগ্র মতন একজন ধনীকে গোটা কতক টাকা ধার দিয়ে দেটা ফেরত চাইতে কজ্জা বোধ কর্তো, মনে করতো তার মতন একজন বড়োলোকে কি আর গরিবের **টাকা মার্**বে १—মনে হলেই দিরে দেবে; আর তাদেরও তো অদিন অসমর আছে, একজন বড়লোককে হাতে রাধা ভালো। আর বারা বড়োলোক তারাও রামযাহকে ধার দিয়ে উশুলেব জন্তে তাগাদা কর্তে চাইতো না—একজন গরিব ভদ্রলোককে ধারের নামে যে সাহায্য কর্বার স্থযোগ পাওয়া গেছে এতেই তারা সস্তুষ্ট হয়ে পাওনার কথা মুখে আনে না। আর রামযাহও ঐ সব দেনাপাওনার তৃচ্ছ ব্যাপার নিয়ে পড়াব চাপে পাড়ু শ্বতিকে একটুও ব্যস্ত বিব্রত হতে দেয় না। তবে যাবা চক্ষুলজ্ঞা ভূলে বার বার তিন বার তাগাদা করে তাদের ঋণ রামযাত্ম আর একদিনও রাখে না, নিজের হাতে টাকা থাক্লে তাই থেকে ধার শোধ করে, আর নিজেব হাতে না থাক্লে ধার করে' ধার শোধ করে। স্থতরাং থাঁটি থাড়া লোক বলে' তার একটা থ্যাতিও হয়ে গিয়েছে, এবং তার জন্তে তার ধার পেতেও অম্ববিধা হয় না।

বিধাতা রামযাগ্রকে যে স্বার্থসিদ্ধিব বৃদ্ধি দিয়েছিলেন তা অভাবের অভাবে চর্চ্চা কর্বার অবকাশ সে পাদ্ধিলো না, অব্যবহারে তা প্রায় ভোঁতা হয়ে আস্ছিলো। নিজের দান নিক্ষল হয়ে যায় দেখেই যেনো বিধাতা তাড়াতাড়ি কিবণ-বাবু আর রামযাগ্রর শৃশুবকে পরলোকে ডেকে নিলেন।

রামযান্ত ইতিমধ্যে ওকালতী পাদ করেছিলো, এবং যশোরের উকিল কিরণ-বাবুর আশ্রান্ত থেকেই পদার জমাবার বার্গ চেষ্টা করছিলো। কিবণ-বাবু বর্ত্তমানে তাঁর স্থপাবিশে দে যাঞ্চ বা তু-একটা মোকদ্দমা পেতো, কিরণ-বাবুর মৃত্যুতে তাও পাওরা তার বন্ধ হয়ে গেলো। এদিকে মা-ষ্ঠীব রূপাদৃষ্টিতে তার ঘরে আহারের অংশীদারের সংখ্যা বছর-বছরই বেড়ে চ'লেছিলো। তখন সে ওকালতী ব্যবসায়ে পদারের অনিশ্চিত প্রতীক্ষার আর থাক্তে পার্ছিলোনা; সে চাক্রার সন্ধানে বেশ একটু বাস্ত হয়েই উঠেছিলো—মুন্সেফী জুটে তো ভালোই, নয় তো জমিদারের ম্যানেজ্বারী বা আপিসের কেরাণীগিরি যা জোটে তাই এখন স্থাগত।

মধ্যে মধ্যে সে চাকরীর চেষ্টার চাকন্মীর আড়ত কল্কাতার আসে। কল্কাতার এসে সে তার পরিচিত কারো মেসে ওঠে এবং ছচারদিন চাকরীর বাজারের হাল চাল একটু যাচাই করে' সরে পড়ে— স্থযোগ কর্তে পার্লে মেদের দেনা প্রারই শোধ করে না এবং যে মেসকে একবার ঠকিয়ে যার তার ত্রিসীমানার আর পা দের না।

এমনি একটা চাকরীর থোঁজে কল্কাতার এসে ফারিসন-রোডের মোড়ে থাকোহরি আর পরাণ-বাব্র সঙ্গে রাম্যাত্র আলাপ হবার স্থযোগ হর।

পরাণ-বাবু যে রামযাছকে তাঁর বাড়াতে পারের ধ্লা দিতে নিমন্ত্রণ ক'রেছিলেন রামযাছ সে নিমন্ত্রণ গ্রাহুই করেনি। সেই মুদির মতন চেহারার লোকের বাড়ীতে পারের ধ্লা দিতে গেলে যে কিছু স্বার্থনিদ্ধির সম্ভাবনা আছে এমন আন্দান্ধ কর্তে সে পারেনি এবং বিনা স্বার্থে কোনো কাজ করার মতন স্বভাব রামযাছর ছিলো না। পরাণবাবুর নাম ঠিকানাটা থিরেটারের বিজ্ঞাপনের উন্টা পিঠেতবু সে লিখে রেখে দিরেছিলো, অবসর হলে সেথানকার অবস্থাটা একবার যাচাই করে' আস্বে, কারণ তার সুলমন্ত্র ছিলো—

"যেথানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখো ভাই, মিলিলে মিলিতে পারে অমূল্য রতন !"

কিন্তু সে পরাণ-বাবুর বাড়ীর সন্ধানে যাবার অবসর করবার আগেই কলকাতা ছেড়ে পালানো তার দর্কার হয়ে পদ্ধলো। সে তার এক সহপাসির মেসে এসে ফ্রেণ্ড, হরে ছিলো—রোজ তার পাঁচ আনা করে' ক্রেণ্ড-চার্জ দেবার কথা। রামযাছর মনে একটু ক্ষীণ আশা ছিলো যে তার সহাধ্যায়ী চক্ষুলজ্জার থাতিরে তার কাছ থেকে পরসা নাও নিতে পারে হয়তো। কিন্তু তার বন্ধুর মেদের ম্যানেজার যেদিন তার কাছে এসে বললে—রামযাগ্র-বাবু, ফ্রেণ্ড্-চার্জটা রোজ রোজ মিটিয়ে দেওয়াই আমাদের মেসের নিরম. আপনার আজ সাতদিন থাকা হলো।-তথন রাম্যাত ভীমের মতন ব্রেছিলো এই বাক্যবাণ অর্জুন বন্ধুরই. শিখণ্ডী ম্যানেজার কেবল তাকে যুদ্ধে নিরস্ত ও পরাস্ত পাঁচ-সাতে পাঁয়ত্তিশ আনা—ত্ করার উপলক্ষ্য মাত্র। টাকা তিন আনা !—তাকে দিতে হলেই তো সর্ধনাশ ! লোকের বারে বারে টহল দিয়ে আর ধরা পেড়ে চাকরী তো একটা মিলুলো না—উপরস্ক লাভ হবে গান্ধের রক্তের চেয়েও প্রির গাঁটের পর্যা নষ্ট। রাম্বাছ মেসের ম্যানেজারকে বল্লে—আৰুকেই আমি বাড়ী যাবো; আপনাদের পাওনা মিটিয়ে দিয়েই যাবো। মা মরণাপর---আমি খবর পেয়েছি।

রামধাছ একটা ঝাঁকা-মুটে ডেকে তার ঝাঁকার আপনার ব্যাগ আর বিছানা চাপিরে টাঁাক থেকে কতকভলো টাকা পরসা বার করে? ভণ্তে ভণ্তে তার বন্ধুর দিকে কিরে বল্লে—তোমাকে এই টাকাটা বাড়ী গিরে পাঠিরে দিলে হবে না ভাই ? আমাদের পাড়াগাঁরে তো ওরুধ পথ্য কিছুই পাওরা যার না, মার জ্ঞে মকরথকে আর কিছু বেদানা আঙুর কিনে নিরে যেতাম। মা মৃত্যুর আগে বেদানা আঙুর থেতে চেরেছেন—আমি গিরে মাকে দেখুতে পেলে হর!

রাম্যাছর ছলছল চোথের হাতধরা জল টলটল করে' উঠ্লো, সে ঘনখন, ছ্চারবার চোথের পাতা বুজে খুলে চোথ মিট্মিট করে' চোথের জল গড়িয়ে ফেল্লে; তার পর সেই সজল চোথে তার বন্ধুর দিকে একবার চেয়ে ম্যানেজারের দিকে ছটাকা তিন আনা বাজ্বির ধরে' ধরা গলায় বল্লে—এই নিন ম্যানেজার বাবু।

এমন কে কশাই আছে যে মুমূর্ব রোগীর ঔষধ পথ্যের সম্বল নিজেদের সামান্ত ঋণের জন্ত কেড়ে নিতে পারে ? রাম্যাছর সহপাঠী বন্ধু বলে' উঠ্লো— থাক্, ও টাকা পেকে তোমার এখন দিতে হবে না; বাড়ী গিয়ে যখন স্থ্বিধা হবে পাঠিরে দিয়ো।

রাম্যাছকে আর ছিতীয়্বার অন্থরোধ কর্তে হলো
না। সে টাকা দেবার জন্ত প্রসারিত হাত অমনি তৎক্রণাৎ
ভাটরে হাতের টাকা পকেটে কেল্লে। মনের মুখ বিদি
দেখা যেতো তা হলে দেখা যেতো যে বন্ধুর কথার
রাম্যাছর মনের মুখ এক গাল হাসিতে ভরে' উঠেছে।
কিন্তু রাম্যাছর যে মুখ দেখতে পাওয়া যাচ্ছিলো সে মুখের
বিষল্প ভাবের একটুঞ্জ পরিবর্জন কেউ ধর্তে পার্লে না,
তার মুখের পেশীবিদ্ধাস যেমন হওয়াতে তাকে বিষল্প
দেখাচ্ছিলো তার একচুল্ভ পরিবর্জন কারো চোখে পড়্লো
না। রাম্যাছ মুটের মাথায় ঝাঁকাটা তুলে দিয়ে যাবার ়া
জন্তে পা বাড়াতে বাড়াতে তার বন্ধুকে বল্লে—আমি
বাড়ী গিয়ে মাকে একটু ভালো দেখ্লেই তোমার টাকাটা
পাঠিয়ে দেবো ভাই।

এই ব'লেই সে তাড়াতাড়ি বাড়ী খেকে বেরিয়ে পড়্লো

—তার নিজের উপস্থিত বুদ্ধির তারিফ তার নিজের মনে
যে রকম উধ্লে উঠ্ছিলো তাতে সে সফলতার সভোষের

ও আত্মপ্রদাদের হাদি আর দাম্লে রাথ্তে পার্ছিলো না। রামধাত্ রাস্তার পৌছোতেই তার মুথ চাপা হাদির আভার উজ্জল হরে উঠ্লো।

রাম্যাছ মুটের দিকে নজর রেথে হনহন করে' শিরালদহের দিকে চ'লেছিলো, হঠাৎ পথের মাঝে তার লাম্নে কে একজন গড় হয়ে প্রণাম কর্লে। চলার বেগ হঠাৎ বাধা পাওয়ায় রাম্যাছ লাম্নে ঝুকে হুম্ডি থেয়ে পড়া লাম্নে নিয়ে থ'ম্কে দাঁড়ালো। প্রণাম করে' উঠে দাঁড়ালো থাকোহরি।—রাম্যাছ অবাক বিশ্বয়ে তার দিকে চেয়ে রইলো; সে এমন বিশ্বয়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলো যে তার মুটে যে তার মোট নিয়ে এগিয়ে চলেছে তার দিকে তার থেয়াল রইলো না।

থাকোহরি রাম্যাছর অবাক বিশ্বর দেখে হেসে বল্লে—
আমাকে চিন্তে পার্ছেন না ? আমার নাম শ্রীথাকোহরি
জানা। হ্যারিসন রোডের মোড়ে আপনি আমার থবরের
কাগক কিনে পাদের থবর দেখুতে দিরেছিলেন·····

রাম্যাছর সঙ্গে কোনো লোকের একদিন আলাপ হলে সে তাকে ভোলে না; সে থাকোহরিকে দেখ্বামাত্রই চিন্তে পেরেছিলো। কিন্তু বিশার তার চোথ মূথ থেকে ঠিক্রে বের হচ্ছিল এই সাত দিনের ভিতর থাকোহরির চেহারার ভোল ফেরা দেখে। থাকোহরির সেই ময়লা ছেঁড়া অত্যন্ন পরিচছদ, ক্লশ মণিন হংথাচ্ছন্ন মুধ, আর দারিদ্রাজন্ত শব্ধিত সন্ধৃচিত ভাব একেবারে বদশ হয়ে গেছে !--তার গারে তদরের পাঞ্জাবী, গরদের চাদর; পরণে জরি রেশমে মিশিয়ে বোনা ফুল-পাড় দেশী ধুতি; পারে নতুন বাদামী রঙের সেলিমশাহী জুতো, রোজ পালিশে আয়নার মতন চক্চকে; মাথার কোঁক্ড়ানো চুলে টেড়ীর বাহার না থাক্লেও বেশ পরিপাটী করে? আঁচ্ড়ানো; তার তোব্ড়ানো গাল ভরাট, ঝুলেপড়া নাক তীক্ষ, সম্কৃতিত চোথ উজ্জ্বল, কৃষ্টিত মুখ সপ্রতিভ—মেণমুক্ত চন্দ্রের স্থায় স্থলর; তার নিশ্চিস্ততা ও অভাবমোচনের স্থ ও আনন্দ তার মুখের দর্পণে আপনাদের ছায়াপাত করেছে। ভালো, (थानम ७ थानमा १७ भारत योगत्न मे ७ नावना বেনো থাকোহরির অব্দে অব্দে বাসা বেঁধেছে! রাম্যাছ অবাৰ হয়ে কেবল ভাব ছিলো এই থাকোহরি ছোঁড়া এমন ভোল বল্লালো কেমন করে'! সে যে টাকা যাছকরীর

মোহন স্পর্ল পেরেছে তাতে কোনো সুন্দেহই নেই। কিছ
কেমন করে' পেলে সেই ইতিহাসটা জান্বার কৌতৃহল
রামযাত্র মনে প্রবল হরে উঠ্ছিলো। যে লোক মাত্র
সাত দিন আগে ছ আনা দিরে একখানা কাগজ কিনে
পাশফেলের খবর দেখ তে পারেনি আজ তার এই রাজবেশ
কোন্ আলাদীনের প্রদীপের দান, তার সন্ধান জান্বার
আগ্রহে রামযাত্ব তার প্রবল বিস্মরকে হাসির আড়ালে
ঠেলে ফেলে থাকোহরির কাঁধের উপর হাত রেথে বল্লে—
একদিন একটুক্ষণের তরে দেখা সাক্ষাৎ, তার পর আবার
তোমার বিলক্ষণ পরিবর্ত্তন হরেছে, হঠাৎ চিন্তে না
পার্বারই কথা। বেশ ভালোই আছো বোধ হছে।
কোথার থাকা হয় এখন ভারার ?

থাকোহরির মুথে তার হঠাৎ অবস্থা-পরিবর্ত্তনের লক্ষার সঙ্গে ক্তভ্জতার প্রফুল্লতা ফুটে উঠ্লো, সে,বল্লে—আজ্ঞে, আপনারই আশীর্কাদে আমি মহতের আশ্রয় পেরেছি। মাথিস্ এণ্ড কাট্থ্রেট্ কোম্পানির হেড্-আপিসের বড়োবারু পরাণচন্দ্র বিশাস—অতি মহাশন্ন লোক তিনি—তার বাড়াতে আমি আছি এখন। সেদিন হ্যারিসন রোডে আপনি আমাকে কাগজ কিনে দিরে আমার অবস্থা সম্বন্ধে যে-পব কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন সেইস্ব কথা পরাণবারু শুনে নিজে আমাকে ডেকে বাড়াতে নিয়ে গিয়ে আশ্রম দিয়েছেন। আমার মতন অসংখ্য লোককে তিনি কতো রকমে সাহায্য করে' থাকেন। মারিস কাট্থ্রেটের আপিসের চাকরী তো তাঁর হাতে দানছত্তর।

এই কথা শুনে রাম্বাছর মনটা ছাঁৎ করে' উঠ্লো।
তার মনে পড়্লো এই পরাণ তাকেও তার বাড়ীতে পারের
ধ্লা দিতে আপনি সেধে এসে নিমন্ত্রণ করেছিলো; মূর্থ সে
এতদিন অবহেলা করে' তার বাড়ীতে যায়নি যার হাতে
মারিস কাট্প্রোটের আপিসের চাকরী দানছত্তর! সে একটা
চাকরীর জন্তে কতো লোকের ছারে ছারে ফ্যা ফ্যা করে'
ফিরেছে, অথচ যে রাস্তার অচেনা লোককে ডেকে চাকরী
ভার তার যেচে নিমন্ত্রণ সে অবহেলা করেছে! এতো বড়ো
বিত্রী ভূল সে জীবনে এই প্রথম কর্লেও ধিকারে তার
অন্তর ভরে' উঠ্লো। সে কি জান্তো ছাই যে ঐ মোষের
মতন কালো মোটা লোকটার এতো মহিমা! এই ভূল
করার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত সে যে কি কর্বে তা মনের মধ্যে

চকিতে ঠিক করে'.নিরে রামযাত্ব থাকোহরির কথার শেষে বলে' উঠ্লো—ও! তা বেশ ভাই বেশ! তোমার যে কট্ট স্চেছে এতেই আমি খুসী!

থাকোহরি বল্লে—কর্ত্তা আপনার কথা প্রায়ই বলেন যে—মুখুজ্জে মশার পারের ধূলো দিতে এলেন না এক-দিনও; মহৎ ব্যক্তির সাক্ষাৎলাভ পরম সৌভাগ্য না থাক্লে ঘটে না। তিনি সেদিন আপনার ঠিকানা জেনে নেননি বলে' কতো আপ্শোষ করেন— বলেন, মুখুজ্জে মশার নিজে দরা করে' না এলে আর আমি তাঁর পারের ধূলো পাবো না।

পরাণ এখনো তার পায়ের ধূলার আকাজ্জা চাড়েনি
এই শুভ সংবাদে হর্বগদগদ হয়েও রাম্যাহ সে ভাব তার
স্বভাবসিদ্ধ ক্ষমতায় দমন ও গোপন করে' বল্লে—আর
ভাই, নিজের হঃখধান্দাতেই ব্যস্ত থাকি, সময় পেয়ে উঠি
না। আর সত্যি কথা বল্তে কি, পথের মাঝের সেই
একটা কথা অতো মনেও ছিলো না, আর তার জ্ঞে
একজনের বাড়ীতে যাবার কোনো আবশ্রকও বোধ
করিন।

থাকোহরি বল্লে—না না, আপনি যাবেন একদিন, কর্ত্তা ভারী খুশী হবেন, আপনিও খুশী হবেন কর্ত্তার সঙ্গে পরিচয় হলে—আপনি যেমন মহৎ, তিনিও তেমনি.....

এমন সময় মুটে তর্জন করে' উঠ্লো—আরে চ্লো না বাব, রাস্তা পর খাড়া হো কর গপ্লাগায়া, হাম মাথা পর মোটলে কর কেৎনা ঘড়া খাড়া রহেগা। টিরেন্ নেহি মিলেগা ফিন্।

রাম্যাত্ ও থাকোহরি ত্জনেই মুটের বিরক্ত মুথের দিকে ফিরে দেখলে।—রাম্যাত থাকোহরিকে বল্লে— তবে এখন আসি ভাই। পরাণ বাবুকে বোলো ফুরসং মতন একদিন দেখা কর্বো।

থাকহরি জিজ্ঞাসা কর্*লে*—আপনি এখন কোথায় যাচ্ছেন ?

রাম্যাত চলবার উপক্রম করে' বল্লে—যাচিছ ভাই একটুবাড়ী।

থাকোহরি নামযাত্র সঙ্গে সঙ্গে চল্তে চল্তে বল্লে— আপনার বাড়ীর ঠিকানাটা বলুন, আমি কর্তাকে বল্বো।

নড়ালের কাছে সীমাথালি গ্রামে। আমি ছ-চার দিনের মধ্যেই ফিরে আস্ছি, তার পর পরাণ-বাবুর সঙ্গে দেখা করবো একদিন।

থাকহরি জিজ্ঞাসা কর্লে—আপনার এথানকার ঠিকানা কি ॰

রামযাছ বল্লে—এখানে এসে বন্ধুবান্ধবদের বাড়ীতে কি মেসে ছ চারদিন থাকি—কবে কোথায় থাকি ভার ভো ঠিক নেই।

তার পর একটু ভেবে রাম্যাছ বল্লে—আমি এবার এসে কাঙালী সরকারের গলিতে ১৭ নম্বর বাড়ীতে আমার এক বন্ধুর মেসে থাক্বো।

থাকোংরি রাম্যাত্কে আবার প্রশাম করে বল্লে— আছে। আমি কর্তাকে বল্বো।

রাম্যাত্ হন্ হন্ করে' চল্তে আরম্ভ কর্লো। তাকে চল্তে দেখে মুটেও ছুটে চল্লো।

কিছুদ্র এগিয়ে পথের একটা মোড় ফিরেই রাম্যাছ একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে নিয়েই মুটেকে ডেকে বল্লে—এই মুটিয়া, ঘুম্কে চলো, হাম আউর নেহি যায়েগা।

মুটে আশ্চর্য্য হয়ে থম্কে দাড়িয়ে রাম্যাছর দিকে ফিঁরে বল্লে—আর বাবু, ফিন্ কি ভেলো ?

রামযাত্মুটেকে মুথ ভেঙ্চে বল্লে—ভেলো ভালো, তুই এখন ফিরে চ ভো।

মুটে রাম্যাছর সঙ্গে সঙ্গে ফিরে চল্লো।

রাম্যাছ মেনে ফিরে আস্তেই সকলে আশ্চর্যা হয়ে ও ভীত স্বরে জিজ্ঞাসা কর্লে—কি রাম-বাবু, ফিরে এলেন যে ?

রাম্যাত্ন মুটের্ ঝাঁকা ধরে' নামিয়ে ঝাঁকা থেকে ব্যাগ বিছানা তুলে নিতে নিতে বল্লে—রাস্তার আমাদের গাঁরের একজন লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো, সে আজই এসেছে বাড়ী থেকে, সে বল্লে মা ভালো আছেন। ভাই আর গেলাম না।

রাম্যাত্ মেসের ম্যানেজারের সাম্নে তিন্টে টাকা ধরে? বল্লে—এই নিন ম্যানেজার বাবু আপনার মেসের দেনা। বাকী প্রসাও আপনার কাছে অ্যাড্ভাল্ জ্মা থাক্।

মেসের যে সব লোকের ধারণা হয়েছিলো রাম্যাতু মেসের দেনা মেরে পালাচেছ, তারা নিজেদের সন্দেহ মিধ্যা হতে দেখে লক্ষিত হলো, তাদের কাছে রাম্যাত্ বেশ বিধান্যোগ্য ভদ্রলোক বলেই প্রতিপন্ন হরে গেলো।

রামযাতৃ তার পর মুটের হাতে দশটা প্রদ। **ও**ণে ভণে দিলে।

মৃটে দশ পরসা পেরে রাম্যাত্র সাম্নে প্রসা স্থল হাত ও রাম্যাত্র মুখের দিকে বিশ্বর-বিকারিত চোথ মেলে বল্লে—এ ক্যা বাবু ?

রাম্যাত্ মিষ্ট ভংগিনার স্থারে বল্লে—কেনো বাপধন, ভোমার সঙ্গেদশ প্রসাই তো ছুর'ন্ হয়েছিলো।

মুটে একটু কড়া কর্কণ স্বরে বল্লে—দোত সিঃ! লেকিন্ওতো দুর গেলো, ফিন্ স্মাইলো… রামধাত মুটেকে ভেডিয়ে বল্লে—সাঝপথ থেকে তো ফিরে আইলে চঁ,দ। যাও সরে' পড়ো।

রাম্থাত্ চলে' যায় দেখে মুটে কাকুতি করে' বল্লে—
আচছা আউর একঠো পয়সা দেও বাবু সাহেব—আপলোক
বড়া আদমী, ভদর লোক, হামলোগ নোফর চাকর,
একঠো পয়সা জল খানেকে লিয়ে হামি মেডে লিস্সে
আপসে।

রাম্বাত্ পিছন ফিরে চলে' থেতে থেতে বলে' গেলো— ঐদশ পশ্বসা দিয়েই জল থেয়ো, আর পশ্বসা পাবে না।

'আরে বাবু!' বলে' হতাশায় অসম্ভষ্ট মুটে ঝাঁকা
ভূলে নিয়ে চলে গেলো।

### কি করা যায়

### শ্রীমনীন্দ্রনাথ মুস্তর্ফী

অনেক তর্ক-বিতর্কের পর ঠিক্ হ'লো—সাইকেলে বেনারদ পর্যস্ত যেতে হবে। আমাদের ইচ্ছা—কোন রকমে এই পূজার ছুটি-টা—চারিদিকে দেখতে দেখতে—সাইকেলে কাটান।

১৮ই অক্টোবর ভোর সাড়ে চারটের সময় বাড়ী থেকে একসঙ্গে বেরুলুম। তথনও রাস্তার গ্যাসের আলো পথ দেখাছে। কোথাও বা কোন বাড়ীর রোয়াকে, কোথাও বা কূটপাথে গাছের গায় হেলান দিয়ে, লালপাগ্ড়ীওয়ালারা ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে,—কথন সকলি হয়ে তাদের সঙ্গী এসে রেহাই দেবে,—বোধ হয় সেই স্পাই দেখছে। আর মাঝে মাঝে ছ-একটা 'রিক্স'—ঠং ঠং শঙ্কে চলেছে। বাল্তি ঝাটা হাতে নিয়ে, রাসভারি স্থরে 'রামা হো, রামা হো' করতে কর্তে ঝাড়ুদার সবে মাত্র বেরিয়েছে। তথন কোথা থেকে লাঠি হাতে একটা লোক ছুট্তে ছুট্তে রাস্তার গ্যাসে লাঠিটাকে ঠেকাতেই,—টুপ্ করে আলোটা ছুটি পেয়ে বাচল, যথন আমরা গ্রাভি-টাক রোডে এসে পৌছলুম।

আন্ধকারে থেতে প্রথমটা কট্ট হচ্ছিল; কিন্তু যথন পিচের রাস্তার এনে পড়া গেল, তথন আমরা বেশ আরামের সহিত জোরে থেতে লাগ্লুম। কিছুক্ষণ যেতেই রাস্তার পাশ দিরে গলা। ওপারের আকাশটার লাল আভা ক্রমশংই ফুটে বেরুবার শঙ্গে সঙ্গেলে আমরা বালিতে এসে হালির হলুম। পিচের রাস্তাটা বালি পর্যাস্ত এসে নাল হরেছে। তার পর রাস্তা তত ভাল নয়। রাস্তা খারাপ থাকা সত্তেও আমরা ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে এগিরে যেতে লাগুলুম। যথন চন্দমনগর (২০ মাইলে) এসে পৌছলুম, তথন বেলা প্রান্থ আটটা। এখানে সত্যেন বস্থ মহাশরের বাড়ীতে আগে থাক্তেবলা-কওয়া ছিল।

এখানে পৌছেই আমর। যে যার গাড়ীগুলা পরিষার করে স্থান কর্তে গেল্ম। স্থান সেরে এলে ঘরে চুক্তেই দেখি,—আমাদের ক্ষে চা ও জ্লখাবার প্রস্তেত্ত । কিছুক্লণ গর গুজব ও ভাতের চিস্তা কর্তে কর্তে যথন ডাক পড়ল, তখন বেলা ১২টা। খেতে বস্তে গিয়ে দেখি যে, নানান আম্বোজন। মাছ-মাংদ খেকে স্কুক্ করে দই সন্দেশ অবধি। আমরা ত যে যা পার্লুম ঠেলে খেয়ে, ভদ্রলোকদের খ্বই ংক্তবাদ দিলাম।

তারপর যথন একটা বাজে, আমরা তথন যাবার জঞ্জে সাইকেলগুল ঘর থেকে বের ক্ষিত্ত, এমন সময় চ্যালারি হাতে এক ভদ্রগোক, বিশ্বর পুট আপুর দম আমাদের পথের ক্ষুণা নিবারণের জন্তে এনে দিলেন। আমরা উাহাকে ধন্তবাদ দিয়েই খপ করে চ্যালারি শুক্ত ভূলে সাইকেলে বাঁধলাম। আর অম্নি আমাদের Bugle বেলে উঠল। এই Bugle আমাদের ১৫ মিনিটের ভেতর প্রস্তুত হবার জন্তে জানিয়ে দিলে। আমরা একরকম প্রস্তুত হিলাম। তাই জন্ত সকলের মত হ'তেই, এই পনের মিনিটের ভেতর, সত্যেনবাবুর বাড়ীকে পেছুনে রেখে একটি ফটো ভোলা হ'ল।

Bugle এ ছটো ফুঁপড়তেই আমরা দার-বেঁখে দীড়ালুম। তিন্টে ফুঁয়ের সঙ্গে সঙ্গে, সত্যেনবার্ও ইত্যাদি

ভদ্ৰগোক দি গ কে প্ৰণাম জানি হে যথন বিদান নিলাম, ভখন বেলা দেড়টা।

পাণ্ড্রাতে এসে
সত্যেনবাবুর দেওরা
লুচি - আ লুর দ ম
পেটে পুর্তে বাধ্য
হরেছিলুম; কারণ,
তাঁদের বা দ্বীর
ভাত-মাংস তথন
কো থা ম তলিয়ে
গেছে। জ লযোগের পর যথন
বর্জনানের দিকে

কর্লে। পথের শ্বতি শ্বরূপ ছাতিটাকে সাইকেলের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে আবার যাত্রা হয়ক হ'ল।

তথন রাত সাড়ে ন-টা। দূবে কতকগুলি আলো এগিরে আস্তে লাগ্ল। যতই কাছে যাই, ততই আলো। ছু একটা গঙ্কর গাড়ী ক্যাচ্ক্যাচ্শক্ষ কর্তে কর্তে তার গস্তব্য পথে চলেছে। ক্রেমে ক্রেমে লোকজন, গাড়ী-বোড়া, ঘর বাড়ী দেখা যেতে লাগল্। রান্তার থেঁকি কুকুরগুলো আমাদের দেখে খেউ খেউ কর্তে কর্তে আমাদের হর্মানে পৌছান সংবাদ সহরের লোকদের জানিয়ে দিলে।

বৰ্দ্ধান ষ্টেদনে এসে একটা চাষের দোকানে হাজির হয়ে চা খাওয়া গেল। চা খাওয়ার পর এথানকার পুলিস-



বামদিক হইতে—দেবেক্স মুস্তোফী ( কাপ্তেন ), রাধারমণ দক্ত. ব্যোমকেশ দাস, মণীক্স ওঁই, মণীক্স মুস্তোফী, ক্ষহরলাল দত্ত, বলাইচক্স বন্ধু, কাশীনাথ চক্রবর্তী।

রওনা হলুম, তথন সন্ধা হয়ে আস্ছে। দেখতে দেখতে চারিদিক চাঁদের আলোর তরে গেল। সারাদিনের আছে দেতে ঠাওা মেঠো হাওরা লাগ্তেই ন্তন বলের সঞার হয়ে, বর্জমান-বালামাটির রাস্তার উপর দিরে হছ করে এগিরে চলেছি, এমন সমর বালীর শক্ষে আমাদের থাম্তে হল। ভাবনা হ'ল যে, কার কি বুঝি বিপদ ঘটলো।

গাড়ীর 'ব্রেক' কণ্তে না কণ্তেই আমাদের জহর,—
"একটা ছাভি পড়ে আছে" বলে চাৎকার কর্তে কর্তে,
তার গাড়ীটা কোন রকমে আমার হাতে ঠেকিরে দিরে,
এক গাছতলা থেকে একটা নূতন ছাতি নিরে হালির

স্থারিকেন্ডেন্ট তপেন্দ্র নাথ ঘোষচৌধুবী মচাশরের বাড়ীতে অতিথি হওয়া গেল। তিনি ঘুচ্চিলেন। আমাদের থবর তাঁর কাছে যাওয়াতে, তিনি তৎক্ষণাৎ উঠে এলে আমাদের অভ্যর্থনা কর্লেন।

বলা বাৰ্ল্য যে তপেনবাবু ঐ রাত্তে আমাদের কন্ত নানাবিধ থাত্ত-স্বব্যের আন্নোজন করেছিলেন। থাওয়া-দাওরার পর তাঁর বৈঠকথানাতে নিজাদেবীর ক্রোড়ে আশ্রম নিলাম।

>৯শে অক্টোবর।— ঘুম থেকে উঠে দেখি—চমৎকার পুচি-ভানার গন্ধ বেক্কছে। তথন বেলা সাতটা। প্রাতঃকৃত্য সমাপন করে যে যার গাড়ী পরিছারে লেগে গেলুম। এমন সমর তপেনবারু এসে বল্লেন, চা তৈরী।

একটা মন্ত বড় গোল টেবিলের ধারে চেরারগুলতে আমরা গোল হ'রে বস্লুম। কিছুক্লণের পর চা, গরম গরম ফুল্কো লুডি, মিষ্টার ইত্যাদি হাজির হলো। তার পর আমরা, আমাদের নিরম-অমুদারে, Bugleএর তিনটে ফুঁএর সঙ্গে সঙ্গে, আদানসোলের দিকে রগুনা হলুম।

হঠাৎ আমার গাড়ীর সাম্নের টিউবটা নিক্ হওরাতে বাঁশী দিতে বাধা হল্ম। আমার বাঁশী শুনে সকলে থাম্তে বাধ্য হল। রাস্তার ধারে একটা গাছের গার গাড়ীটা রেথে রাধু খ্ব শীঘ্রই নিক্টা সেরে ফেল্লে। কাপ্তেনের হক্ম মাত্র Bugleএ তিনটে ফুঁপড়ল—আর সঙ্গে সঙ্গে

আমরাও আবার

যাত্র। স্কল্ল কর্লুম।

চলেছি ত চলেছিই! ক্রন্ম শই
সংগ্যের তেজ্ব
বাড়তে স্কল্ল করেছে। এমন
সমর একটি গ্রাম
দেখা গেল। শরার
বড় গরম হওয়াতে
সকলের স্নান কর্বার ইচ্ছা হল।
গ্রামে চৃকে জানা

রতিবাটী সাধারণ দৃষ্ট—( এখান হইতে আসানসোল পাঁচ মাইল )

গেল, এই গ্রামের নাম 'গোল্দি' (৮৭ মাইল)।

তথন বেলা প্রায় ১১টা। গ্রামের ভেতর চুকে পুকুর
খুঁজ্তে খুঁজ্তে একটি ব্রাহ্মণের আশ্রের জুটে গেল। এঁদের
একটি বেশ বড় পুকুর আছে। সেইখানে সিয়ে খুব একচোট
সাঁতার দেওয়া হল। আমাদের সাঁতার কাটতে দেথে
অনেকেই আশ্রুগ্য হয়ে বলেছিলেন,—"কোলকাতার লোক
আপনারা, কি করে সাঁতার শিথ্লেন, ওথানে পুকুর-ঘাট
কোথার!" আমরা তাঁদের বুঝিয়ে দিলাম—কল্কাতার
অমন 'স্লাশানাল স্কুইমিং ক্লাব' থাক্তে সাঁতার শেথার
ভাব্না!

ব্রাহ্মণ ঠাকুরের বাড়ী থেকে কলাইরের ভাল,

তেঁ হুলের অম্বল, শিলী মাঝের ঝোল, ভাত ইত্যাদি থেরে বেক্ষতে বেলা তিনটে বাঞ্লো।

যথন পানাগড় (১০৩ মাইলে) পৌছলুম, তথন রাত হরে গেছে। পানাগড় ছাড়িরে চার মাইল জলল। রাত হরে যাওয়াতে সেদিন আর এগুনো হ'ল না। ঐ পানাগড় ষ্টেদনের কাছে একটি থাবার দোকানে গিয়ে পুরি ইত্যাদি কিনে থাওয়া হ'ল। দোকানে এক ভদ্রনোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল—তিনি সেখানকার ছাক্রার। ডাজ্বেরবারুর কুপার সে রাতটা কাটাবার ব্যবস্থা তাঁর বাড়ীতেই হয়ে গেল।

২০শে অক্টোবর।—সকাল সাডটার চা-মুড়িথেয়ে আবার বাত্রা আরম্ভ। মাঝে হুর্গাপুর জন্মল পড়্ল। এই জন্মনটা

চার মাইল। এথানে নাকি ভয়ানক শুকরের ভয়। এথান থেকে রাস্তা উচু-নীচু হয়ে চলেছে। এই জললে বানর ও শৃগাল ছাড়া কিছুই নজরে পড়ে নি। এটা পার হতে প্রায় কুড়ি মিনিট লৈগেছিল। এই জলল পেরিয়েই ফরিক্পুর থানা। আমাদের জলের বোভল থালি হওয়ায় এই থানার থারে ইলারা থেকে জল নিয়ে বোভল ভর্ত্তি কর্লাম।

কিছুদ্র যেতেই ডানদিকে একটা সাদা বাড়ী দেখ তে পেলুম। বাড়ীটা রাজা থেকে কিছু দুরে। «একদিকে ধানের ও অপরদিকে আকের কেতের মাঝথানের আলের ওপর দিয়ে পেরিয়ে এসে গ্রামের মধ্যে চুক্লুম।

গ্রামটার নাম 'ভিরিজী' ( ১২৭ মাইল )। সাদা

বাড়ীটা প্রামের ক্রমিদারের। ক্রমিদার মহাশর আমাদের ভ্রমণের বিষয় শুনে, খুব সম্বন্ধ হয়ে, ভাতের বন্দোবস্ত কর্লেন। এখানেও সাঁতার ও খাওরা নেহাৎ মন্দ হয়নি। এখান থেকে বেরিয়ে যখন 'আসানসোল' (১৩৭ মাইলে) পৌছলুম, তখন বিকাল ছয়টা।

এথানে এসে পোষ্ট-অফিনে চিঠি ফেল্বার জ্ঞান্তেই, আমাদের দেখতে অনেক লোক আস্তে আসতে ভিড় করে ফেল্লে। সেই ভিড়ের ভেতর থেকে, একজন সাইকেল হাতে ও আর একজন তার সঙ্গে এসে আমাদের সঙ্গে আলাপ করে সেখানকার Railway Indian Instituteএ নিয়ে গেলেন। তাঁরা আমাদের চা পান করিয়ে পরিশ্রম দুর করলেন।

হঠাৎ দেখি, ম্যানেজার বাবু পাকা রাস্তা ছেড়ে মেঠো রাস্তা ধর্লেন। আমরাও তাঁর পেছু পেছু চল্লুম। এই রাস্তা অতি ভয়ঙ্কর। আমরা অতি লাবধানে এই রাস্তা পেরিয়ে এক নদীর ধারে এলে পড়্লুম।

- নদীতে এক হাঁটু জল। সকলে মোজা জুত খুলে, গাড়ী কাঁধে করে পার হয়েই দেখি, চারিদিকে খোলা জান্নগার উপর একটি মাত্র বাংলো। ম্যানেজার বাবু এই বাংলোন্ন ঢুক্তেই জান্লুম— এই বাংলাটি তাঁরেই।

সেদিন রাত্রে খুব গান-বাজ্না করে, খুব মজা করে পাথীর মাংস আর ভাত যে কি চমৎকার লাগ্ল-ভাহা বলা যায় না।

২১শে অক্টোবর ৷—সকালবেলার ঘুম থেকে উঠে, ভাড়া-

তাড়ি চা পান
করে, সাইকেল
নিরে কোলিরারি দেখতে
সকলে ম্যানেজার বাবুর
সঙ্গেলুম। ম্যানেজাবের সঙ্গেল্
এসেছি বলে,
সেথান কার
অনেকে আমাদের শুদ্ধ লখা
লখা সেলাম



রতিবাটী—কয়লার ধনি

যিনি সাইকেল হাতে এসেছিলেন, তিনি রতিবাটি কোলিরারির ম্যানেজার। রতিবাটি আসানসোল থেকে পাঁচ মাইল। ম্যানেজারবাবুর রতিবাটি নিয়ে যাবার প্রস্তাব শুনে, আমরা অতি আহ্লাদের সহিত যাবার জ্ঞেপ্রস্ত হলুম—কারণ, আমাদের ভাগ্যে কোলিরারি দর্শন হ'বে।

তথন চারিদিক অন্ধকার হরে গেছে। আমরা সাইকেলের আলোঞ্চলো জেলে নিরে, আবার যে দিক দিরে এসেছিলুম, সেই দিকে প্রান্ন তিন মাইল গিরে ডান দিকে একটা রাস্তা ধর্লুম। ঠুক্তে লাগল।

আধঘণ্টা পরে ম্যানেজার বাবু আমাদের নিরে এলেন এক Liftএর কাছে। Liftএর কাছে একটা লোক সর্বাদাই দাঁড়িরে আছে। ম্যানেজার বাব্ব ছকুম মাত্র সে একটা তার ধরে করেকবার নাড়া দিতেই একটা থাঁচা নীচে থেকে উপরে উঠে এল। আমরা তথন থাঁচার ভেতর গিরে দাঁড়ালুম। কিছুক্ষণ পরে থাঁচাটা নীচের দিকে নাম্তে হকে কর্লে। যত নীচে যাছি আর অন্ধনার হতে থাক্ছে। গর্জের গাঁথ্নির গা দিরে বৃষ্টির মত জল চুঁরে চুঁরে পড়্ছে। ক্রমশঃই রাতের মত অন্ধনার হরে গেল।

আমরা কেউ কারুকে দেখতে পাছিলুম না। ম্যানেজারের কথামত আমরা সাইকেলের আলো নিরে এসেছিলুম। তথন সেইগুলো আলা হল। স্নড়ঙ্গটা ২৭৫ ফিটু নীচু।

নীচে এসে আলো হাতে স্থঙ্গের ভেতর যেতে লাগ্লুম।
এক এক জারগার ব'দে ব'দে যেতে হচ্ছিল। অনেক
লোক সেধানে কাজ কর্চ্ছে। কুলিরা যথন করলা কাটে,
তথন একটা বড় ঝুড়ি নিয়ে পায়ের কাছে বাগিয়ে য়েথে
করলার দেওয়ালে ঘা দিতে থাকে, যাতে, করলা না গড়িয়ে
এসে তাদের পার লাগে। ঐ স্থড়কের ভেতর Trolley
যাবার লাইন পাতা রয়েছে। Trolleyতে করলা বোঝাই
করে Liftএর ঘারা ওপরে ওঠান হয়। কোলিয়ারি দেখা
সাক্ষ করে Liftএ উঠে কোলিয়ারি সহক্ষে নানারপ

আলোচনা কর্তে
কর্তে ওপরে
এলুম। চারিদিক
দেখে শুনে বাংলার
দিকে রওনা হলুম।
আবার সেই
বদ্খদ্রান্তা দিয়ে
থেতে থেতে একজন রান্তার এক
হাত জলে গিয়ে
ধুপ্ করে পড়ে
জুত - মো জা
ভেজালে। আর

পাপবে

একজন

ধাকা খেরে পা ছড়ালে। আর একজন পড়ে গিরে আর উঠতে চায় না। ব্যাপার কি দেখবার জক্তে কাছে গিরে দেখি, সে সটাং চোথ বুকে গুরে আছে। প্রথমটা আমাদের তার এই অবস্থা দেখে ভয় হরেছিল। তার পর তার চালাকি ব্রতে পেরে কাতৃক্তু দিয়ে ভঠান হল। যথন বাংলায় পৌছলুম তথন বেলা সাড়ে এগারটা।

সাইকেল পরিষার করে থেয়ে-দেয়ে রতিবাটিকে যথন বিদার দিলুম, তথন বেলা ৩টা। জুত মোজা খুলে সাইকেল কাঁধে নদীটা অনায়াসে পেরিয়ে গেলুম। কিন্তু, আমাদের রাধুর বোধ হয় ভিমরতি চেপেছিল। সে বল্লে—আমি সাইকেল চড়ে পার হ'ব। যাই না পেকতে যাবে, অম্নি
তার গাড়ীর চাকা বালিতে বদে গেল, আর তার একটা পা
জ্ত মোজা শুদ্ধ নপাৎ করে জলের ভেতর গিয়ে থাম্লো।
আর আমরা আহলাদে আট-খানা হরে বললুম—"কেমন
জ্প—কেমন জ্প !" কিছ, তবু সে একটা পা গাড়ীতে
রেখে আর একটা পার লেংচাতে লেংচাতে পার হ'য়ে গেল।
বালি-মাথা জুতো মোজা জলে ধুয়ে নিয়ে ভিজে অবস্থায়
পায়ের ভেতর সে গলিয়ে নিলে। তার পর মেঠো রাস্তা
পেরিয়ে পাকা রাস্তায় পড়্লুম।

আসানদোলে এদে সাইকেলের তেল কেন্বার জন্তে একটা দোকানে গেলুম। তাঁরা আমাদের বিনা পর্সায় যথেষ্ঠ তেল দিয়ে দিলেন।

মদনপুরে---বিশ্রাম

সাড়ে ছটা নাগাদ 'কুল্টি' (১৪৬ মাইলে) পৌছুলুম।
তথন সবে চারিদিক অন্ধকার হয়েছে। কুল্টির লোহার
কারখানা নানা রকম শব্দে মুখর। সহরটি নেহাৎ মন্দ নয়;
কিন্তু রাস্তায় আলোর অভাব। লোহার কারখানা দেখ্বার
অভিপ্রায়ে ডাক্তার রায়েরই বাড়ী অতিথি হলুম।

ডাক্তারবাবু তাঁর বাড়ীর পাশেই স্কুল বাড়ীতে আমাদের থাক্বার বন্দোবস্ত কর্লেন। আর থাওয়া দাওয়া দেদিন যে কি রকম আরামের সহিত হরেছিল তাহা বর্ণনাতীত।

২২শে অক্টোবর।—চা-টা থেরে কারথানা দেখ্তে বেরুন হল। কারথানাটি প্রকাশ্ত; তবে অবশ্র সিংভূম জেলার টাটার কারধানার মত নহে। তার পর এধানকার সহর বাজার ইত্যাদি দৈথে বাড়ী কেরা গেল। থাওয়া দাওয়ার পর, আমাদের ভেতর একজন মাজিসিয়ান আছে জেনে, এই রাত্রে দেখাবার স্কুম হ'ল।

রাত্রে একটা জান্বগা ঠিক্ করে মাষ্টার পিক্তুব ( জর্থাৎ ম্যাজিদিরানের ) সামাস্ত রকমের ম্যাজিক ও হরবোলার ডাক ( অর্থ ৎ mimicries ) হয়ে গেল। ম্যাজিকের পর গান বাজনা আর হবদম মূর্জি। ভার পর পেটপুজা করে শুতে রাত এগারটা বাজগো।

২৩: ব অক্টোবর। — সকাল সাতটার সময় ডাব্রুবাবুর কাছে বিদায় নিয়ে, কুন্টি থেকে তোপটাচির দিকে রওনা হলুম। মাঝে রাজগঞ্জ (১৫৯ মাইলে) আস্তেই সকলকার দেখতে পেল্ম। তাঁহারই অমুগ্রহে স্কুগ-বাড়ীতে আন্তর
পাণ্ডয়া গোল। আমরা দেখানে গিয়েই মুখ-হাত-পা
হোমিওপ্যাথিক ডে:জে ধুয়ে নিলাম; কারণ, ওখানে বেশ
শীত। মাটির মেঝের ওপর কম্বল বিছিয়ে, থাবারের চেটার
ক্ষেকজন দোকান খুঁজতে বেক্লুম। দোকান পেতেই
দেখান থেকে 'পুরি' কিনে নিয়ে স্কুলে ফিয়ে একসজে সব
খাওয়া হ'ল। আর দেদিন একটু মোষের ত্থ পাওয়াতে
হোমিও ডোজেই সকলে সার্লুম।
ভার পর ত. কম্বলের ওপর শুয়ে, কম্বল মৃত্তি দিরেও

তার পর ত, কছলের ওপর শুরে, কছল মুড়ি দিরেও শীত ভালে না। কি করা যায়—তথন যে দার মাধার বালিস্ —সোরেটারগুলকে টেনে নিয়ে গায় দিলুম; আর পায়ের জুতোকে মাধার বালিসে পরিণত করে আরামে শোষা গেল।

রাত্রি একটা দেড্টার
সমর শীতের চোটে কম্বল
টানাটানিতে সকলকার ঘুম
ভেকে গেল। শীতের আলার
আ'হুর হয়ে, ভীমের কীচক
বধের মত পৌটলা পাকিয়ে,
রাতটা এক রকম জেগেই
কাটিয়ে, সকালে নটা নাগাদ
নিমিয়াঘাট (১৯৪ মাইলে)
এমে পৌছলুম।

২৪ শে আন ক্টোবর।—
নিমিয়াঘাটে পৌছে সাইকেলপ্রালা ইনেস্পেক্সান্বাংলোর



পরেশনাথ মন্দির--পর্বত-শিধরে

কিদের জন্তে থামতে হ'ল। বিএখানে এক ঘর মাত্র বাকালী। আমরা তাঁত কাছে আশ্রহ পেলুম। সান করে থেতে প্রায় ছটো বাজল। থাওয়ার পর যথন বেরুলুম, তথন বেলা সাড়ে তিনটে বাজে।

তথন বেলা পড়ে আস্ছে। ভয়ানক উচু-নীচু রাস্তা। ছ-দিকের পাহাড়গুলো সার বেঁধে দাঁড়িরে আছে; আর মাঝে মাঝে ছোট-খাট জঙ্গল। কিছুদুরে পরেশনাথ পাহাড়। সাইকেলের চাকার টায়ারের রবারটাকে কাঁকোরের রাস্তার চাঁচতে চাঁচতে তোপচাঁচি (১৯০ মাইলে) ছাজির হলুম।

আমরা পরেশনাথ পাহাড়ে উঠ্বো বলে সেদিন তোপচাঁটিতে থাক্বার চেটা দেখ্তেই এক-বর বাদালী নিজেদের তালাচাবি দিয়ে এক্টা ঘরে রাধা হল। বাংলোর চৌকিদারকে সাইকেল সৈম্বন্ধে সাবধান করে 'গাইড্' খুঁজতে বেরুলুম; কারণ, পাহাড়ের চূড়ায় পরেশনাথ ঠাকুর দর্শন কর্বো।

একটা গাইড় ত পেলুম-। তাকে ধাবার কোধার পাওরা যার বিজ্ঞালা করাতে সে ব:ল—নিমিরাঘাট টেলনে। তার মানে এখান থেকে ছু মাইল। আমাদের ত চকু চড়ক-গাছ। কারণ, ছু মাইল পার থাবার থেতে, থেরে ফির্তেছ-মাইল, পাহাড়ে উঠতেছ-মাইল, আবার নামতেছ-মাইল। তাহলে মোট বোল মাইল; তার মধ্যেছ-মাইল একেবারে থাড়াই!

টে স নে র পা শে

একটা মাত্র পুরির

থোকান। সে ত এক

যুগ ধরে বিস্তর আধিকাঁচা অবস্থার জলের

মত পাত্লা মটর

ডাল সহ এনে দিলে।

থাওয়া সাক্ষ হবার
পর পুরিওয়ালা তার
উচিত-মত দাম চেয়ে

বদ্লো। দাম শুনেই
ত চম্কে গেলাম।

বিজ্ঞানা করে জানা



ধারাবন

গেল—প্রত্যেকে প্রার এক-সেরের কাছাকাছি নাকি পুরি ভক্ষণ করেছি।

যা হোক—তার দান্টা চুকিরে দিরে ইটিতে ইটিতে আবার নিমিয়াবাটে এনে উপস্থিত হলুম। এবার ছ-মাইল খাড়াই। এখন ঘড়িতে ঠিক সাড়ে এগারটা।

আমাদের গাইড্বলে, "বাবুর। এ সময় কেউ পাহাড়ে ওঠে না. এখন সব নাম্তে স্থক কর্বেক্। আপনি সব দেরী করে ফেলে। এখানে সব বড় বড় বাঘ-ভালু আছেন। এখন উঠ্বেক্—নাম্তে রাত হরে যাবেন।" এই কথা বস্বামাত ফল্লেড্ বগাইটা ইলেক্ট্রিক্টর্চ এর আলো—চট করে গাইডের সুথে ফেলেই বলে, "আরে মিতে চল্চল্,

জানোয়ার আদে ও এই স্থাধ্। এর এক আলোতে সে ব্যাটা চোথ ঝল্দে বাড়ী গিয়ে চিংপটাং হয়ে থাক্বে ।"

সেদিন যদিও সকলের মনে ভর হচ্ছিল, কিন্তু সকলেই বল্লুম—অত ভর খেতে গেলে চল্বে না। যথন এসেছি তথন পাহাড়েব চূড়ার মন্দিরে ঠাকুর দর্শন না করে ফির্বো না। এই বলে আমাদের সম্বল, একটা দার্জিলিং এর ভোজালি, পাউরুটি ও কতক গুলি পেন্সিল কাটা ছুরি ও একটা মাংস-থোড়া মজবুত বড় গোছের ছুরির সাহায্যে গাছের ডাল কেটে কতকগুলি লাঠি তৈয়ারী করে নেওয়া হল।



সেরশাহের সমাধি-- সাসারাম

এদিক্ ওদিক্
ঘূর্তে ঘূর্তে
রাস্তা কেবলি
ও পর দি কে
উঠেছে। মাঝে
মা ঝে ভী ব প
ধাড়াই। কোধাও বা কাঠফাটা বোদ;
আবার কোধাও বা কথনও
রাদ মাড়াতে
পার না। হাত-



ধিন্দু বিশ্ববিভালর ও মেডিক্যান্ কলেজ—বেনারস চারেক চওড়া রাস্তা আর তার ছ-পাশে অতি ভীষণ জঙ্গল।

গাছ-পালায় ভ র্জি।

এটা বড়ই আন্চর্যোর

বিষয় যে, ঐ দারুণ

পাহাড়ি জললে আমা
দের চিরপরিচিত

কলা'গাছও বিস্তর।

যথন প্রায় সাড়ে

তিন মাইল পৌছলুম,

তথন একটি ঝর্ণা

দেখা গেল। ঘোড়া

দেখালেই খোঁড়া হও-

হার মত ঝর্ণা দেখ-বার মাত্র বজ্ঞ Tired

জঙ্গ নানারকম

বলে ধপ্ করে বদে পড়্লুম। অথচ যতক্ষণ না ঝর্ণা পেরেছিলুম ততক্ষণ বেশ যাচ্ছিলুম। ঝর্ণার জল খ্ব ঠাণ্ডা ও চংংকার। জলের বোতলে জল ভরে নিয়ে এক পেট থাপুরা হ'ল। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর চল্তে স্থক্ষ করা গেল।

প্রায় পৌছব পৌছব হয়েছি, তথন করেক জন বাঙ্গালী ভদ্রগোকদের সঙ্গে দেখা হ'ল। তাঁরা আমাদের অসমরে পাহাড়ে ওঠার দরুণ অনেক কিছু বল্লেন।

পা চালাতে চালাতে ৫ মাইলে এনে দেখি একটা ডাক্-বাংলা রয়েছে। বাংলো ছাড়িয়ে মন্দিরের সিঁড়ি পাওয়া গোল। গাইডের কথাম্যায়ী তার জিম্মায় আমাদের জুতগুলি রেখে মন্দিরে গেলুম। মন্দিরটি প্রকাশু। মন্দিরের ওপর থেকে নীচের দৃশ্য অতি চমৎকার।

মন্দিরের ভেতরে মার্বেল পাথরের মেঝে ভয়ানক ঠাণ্ডা।
এথানে ঠাকুরের মৃর্ত্তি নেই; কেবল মাত্র তৃ-টি পায়ের চিহ্ন
রয়েছে। একজন পৃজারী ও একজন দারোয়ান মন্দিরে
থাকেন। পৃজারী আমাদের প্রসাদ থেতে দিয়ে, ভ্রমণরভান্ত শুনে খুবই খুলি হলেন। প্রসাদ বড় অন্তুত রকমের—
চাল, নারিকেল-কুচি, ছোট এলাইচ ও লবজ হলুদ জলে
মেশান। কিন্তু ঐ একটু, আর বোতল থেকে ঝরণার জল,
থেয়ে শরীরে বেশ বল পাওয়া গেল।

এধানে আধ্বন্টা জিরিয়ে নিয়ে, মন্দিরের একটি ফটো ভূলে নাম্তে হৃত্ত কর্লুম।



বেনারদে

ওঠার চেয়ে নামা অতি ভয়ঙ্কর। অনবরত নীচের দিকে যেতে যেতে পেটের নাড়ী ছেঁড্বার উপক্রম কর্ছিল। ঝাঁকানির চোটে শরীরটা ধক্ ধক্ কর্তে কর্তে আমরা অনেকটা পথ পেরিয়ে এসে,—মাইল পাথর চোথে পড়তে शिरान करत (पिथ,--आत माहेन छहे (शक्रानहे त्नरम পড়্বো। তথন দিনের আলো পাহাড়ের গায়-গায় ঘেঁস্তে বেঁদ্তে কোন ফাঁক দিয়ে ঢুকে গিয়ে, চারিদিক অন্ধকার করে ফেল্লে। তথন আমরা টর্চের আলো চারিদিকে ফেল্তে ফেল্তে এগুতে লাগ্লুম। টর্চের আলোর হঠাৎ **प्रि. - पूर्व मामा मामा कि मव ठल्ए।** कार्छ शिख আশ্চর্য্য না হরে থাকা গেল না। উঠবার সময় যাঁদের সঙ্গে দেখা হল্লেছিল, তাঁরা তখনও নাম্ছেন। তাঁরাও আমাদের দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে বল্লেন, "এ কি মশাই! আপনাদের পায়ে কি ঘোড়া বাঁধা আছে ? এরি মধ্যে এতথানি পথ এসে আমাদের ধরে ফেল্লেন।" আমরা তাঁদের কথায় না হেসে থাক্তে পার্লুম না। তাঁদের পেছুনে রেথে নিবিবত্নে নিমিয়াঘাট বাংলোয় যথন এদে পৌছলুম তথন রাত সাতটা।

বাংলোর পৌছে বলাই টিঞার আরওডাইন খোঁজ কর্তেই, তার পারের তলা দেখে তুঃখ হ'ল। কারণ, তার ডান পারের বৃড়-আঙ্গুলে নথকুনি হওয়াতে, সে বেচারা খালি পারে আমাদের সজে পালা দিয়েছিল। আমরা তার পায়ের কাটার আরওডাইন লাগিয়ে দিয়ে তার ধৈর্যের প্রশংসা না করে থাক্তে পারলুম না।

গাইডের মুথে এ বাংলো নিরাপদ নর শুনে, আমরা কারণ কি জিজ্ঞাসা করার, জান্তে পার্লুম, এথানে না কি বাঘ-ভালুক ছাড়া ডাকাতেরও ভর আছে।

কাপ্তেনের ছকুম—এথানে থাকা চল্বে না শুনে,— সাইকেলগুলা দর থেকে বের কর্লুম। গাইডের পাওনা মিটিয়ে দিয়ে 'ইস্রি'র দিকে রওনা হওয়া গেল।

'ইস্রি' (২০১ মাইলে) পৌছুতে দেরী হ'ল না। আলকের দিনে থাবার মধ্যে একটু থোয়া-ক্ষীর ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। সেদিনকার মত ধর্মণালায় গা-ঢেলে স্বর্গ-স্থুথ পাওয়া গেল।

২**ংশে অক্টোবর।—সকাল সাতটা থেকে, বেলা এগারটা** পর্যান্ত সাইকেলের সঙ্গে কুণ্ডি কর্তে কর্তে 'বাগোদার' (২২৬ মাইলে) এসে আব্গারি-ইনেস্পেক্টরের ভাত ধ্বংস করে, যথন বাগোদারকে পেছুনে রেথে 'বর্হির' দিকে রওনা হলুম তথন বেলা তিনটা।

বাগোদার ও বর্হির পথে 'আট্কা' নামে এক বাষেভাল্লুকে ভরা ভাষণ জলল সাত মাইল ধরে পেরুতে হয়।
আমরা যথন বাগোদার থেকে বেরুই, তথন হিসেব করে
দেখেছিলুম যে, সম্ক্রোর আগেই জলল পার হয়ে যাব। কিছ
জললে প্রবেশ করেই বাধ্য হয়ে আমাদের সাইকেলের
আলো জাল্তে হল। দারুণ অন্ধকার! নিবিভ জলল!
পথ চলা ভার!

আমরা এক সার বেঁধে চারিদিকে টর্চের আলো ফেল্তে ফেলতে চলেছি। এই ভাবে টর্চের আলো মাইল পাথরে পড় তেই হিসেব করে দেখি যে, মোটে দেড় মাইল জঙ্গল পার হয়েছি-এখনও সাড়ে পাঁচ মাইল। গা-টা শিউরে উঠ্ল। আমরা সাইকেলের গতি বাড়ালুম্। কিন্তু আমরা যত চাই শীঘ্র যেতে, আর ভগবান ততই বাধা প্রদান করেন। অসময়ে— সেই বাঁশী ! বাঁশীর শব্দে এই ভয়াবহ স্থানে উৎস্ক হয়ে সাইকেল চালান স্থগিত রেথে একত্র হতেই দেখা গেল বে, বলাইমের গাড়ার free wheelএর spring কেটে গেছে। একে ভাষণ জঙ্গণ; তাতে আবার রাত। এই সময় এই অবস্থা হওয়ায়, আমাদের বড়ভয় ২ল-এবার বুঝি আমাদের হেঁটে যেতে হ'বে! কিন্তু, আমাদের ওস্তাদ 'রাধু'কাক কথায় জ্রম্পে না করে বলাইয়ের গাড়ীর পেছুনকার চাকা তাড়াতাড়ি খুলে ফেল্লে। প্রায় সাতসের ভারি যন্ত্র-পাতির ব্যাগটা দাইকেল থেকে থুলে নিমে দে কাজে লেগে গেল; আর জহর তাকে সাধায্য কর্তে লাগ্ল। कानीत शाफ़ीत कार्सार्हे व्यालाही थूल नित्त, बनाहे উৎস্থক নেত্রে তার প্রাণাধিক গাড়ীর থোলা চাকাটার ওপর আলো ফেল্তে লাগল। আর আমরা পাঁচজন তাদের চারিদিকে গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়ে, যে যার পাউরুটি ও পেন্সিল-কাটা, মাংস-থোড়া ও দার্জ্জিলিংএর ছোরা-ছুরিগুলো বাগিয়ে ভাবী শত্রুর অপেক্ষায় রইলুম।

বনের ভেতর মাঝে মাঝে ঘুস্বাস আওর্টাঞ্চ যাই না হচ্ছে, আর অম্নি আমরা টর্চের আলো ফেল্তেই দেখি না, —শৃগাল ভারারা আমাদের দিকে চোখ-রালিয়ে পোঁ পোঁ দৌড় দিরে অন্ধকারে মিশিরে গেল। এই ভাবে ত কিছুক্লণ কাটুল। এমন সমন্ব একজন তার নিজের স্থান ছেড়ে উৎবাস্ত
হয়ে ছুটে এসে বলে উঠ্ল,—"রাধু, রাধু! এখানে আর
এক মিনিট নয়, তাড়াতাড়ি চাকাটা পরিয়ে ফেল। এই
ঝোপটায় নিশ্চয় কোন জ্ঞানোয়ার এসেছে। কি রকম
একটা শঙ্গ পেলুম!" আমরা প্রথমটা তার কথা ছেসে
উড়িয়ে দিলুম। কিন্তু একটু এগিয়ে যেতেই শুন্তে পেলুম
য়ড়, য়ড়, য়ড়, করে আওয়াজ আস্ছে। ঘুমিয়ে নাক
ভাক্লে যেরপ শঙ্গ হয় ঠিক্ সেই রকম শঙ্গ। আমরা
সেই শঙ্গ লক্ষ্য করে সেই টর্চের আলো ফেল্তে যাব, আর
অমনি সেই দিকের গাছপালাগুলো নড়ে উঠ্ল।

রাধুর কাজ প্রায় সাক হয়ে গেছল। সে আর দেরী
না করে পাঁচ মিনিটের ভেতর গাড়ীর চাকাটা ফ্রেমের মধ্যে
পরিয়ে ফেল্লে। ঝোপের ভেতর বাঘই থাক্ আর শৃগালই
থাক—আমবা আর এক মিনিট বিশ্ব না করে সে স্থান
পরিত্যার কর্লুম্।

আমাদের সাইকেল কির্ কির্ শব্দ করে পাথর সরাতে সরাতে এগিয়ে চলেছে, এমন সময় দেখি, ভর্ ভর্ কর্তে কর্তে একটি মোটর গাড়ী, তার হেড্ লাইট ক্ষেলে সাম্নের দিকে এগিয়ে আস্ছে।

আমাদের বিউগ্লের করুণ শব্দ আগন্তক বুঝতে পেরে মোটরগাড়া এক পাশে দাঁড় করিয়ে তার হেড লাইটটি নিবিয়ে দিলেন।

মোটরগাড়ীর কাছে গিরে দেখি, একটা Baby Austin Cara করেকজন বাঙ্গালী। তাঁদের সঙ্গে কথাবার্ত্তার জান্তে পার্লুম, এঁরা হাজারিবাগ থেকে মোটরে কল্কাতার যাচেছন। আমাদের কাছে বন্দুক না থাকার, এই রকম হু:সাহসিক কার্য্য করা ঠিক্ নয় জানিয়ে, তাঁদের বন্দুকটি দেখিয়ে দিলেন। এইরূপ কথাবার্ত্তার পর তাঁদের কাছে বিদার নিয়ে যত যাই—বন তত ভীষণাকার ধারণ করে। থানিকক্ষণ চলতে চলতে হঠাৎ টর্চের আলো বাঁ দিকে পড়তেই দেখি যে, 'সঙ্করেজ' ইনেস্পেক্সান বাংলো (২৩৭ মাইল)। এই জঙ্গলে একটা আশ্রম জুটুল দেখে সেদিন আর এগুলুম না। এইথানে রাডটা ত্জন করে জেগে জোটান গেল।

২৬শে অক্টোবর।—ভোর সাড়ে ছটার এখান থেকে বেরিরে যথন 'বহি' (২৪৭ মাইল) পৌছলুম, তথন বেলা আটটা। এখানে আস্তেই সাব্ডিভিসনাল অফিসারের বাড়ীতে চা-লুচি ছুটে গেল। এখান থেকে বেরিয়ে যথন 'চৌপারান' (২৫৯ মাইলে) এসে, রামগড় জমিদারির তশীল্যার মহাশরের অতিথি হলাম তথন বেলা এগারটা।

আমাদের কপাল নিতাই ভাল; কারণ, আমরা আস্বার মিনিট দশ আগে তশীলদার মহাশর তাঁর দেশ থেকে ফিরেছেন। চৌপারান জায়গাটা মন্দ নর বটে, কিন্তু, থাবার জিনিস কিছুই পাওয়া যায় না বল্লেই চলে। যা হোক—সবে মাত্র দেশ থেকে ফিরে আর কোন যোগাড় না থাকার, তবুও তাঁর নানান বিষয়ে অতিথিসেবা দেখে সহুষ্ট না হয়ে থাকা যায় না। ইনি পশ্চিম দেশীয় হিন্দু।

ন্নান করার পর, ভিনিগারে ডোবান পৌয়াজ ও ভাত আরামের সহিত উদরস্থ করে যথন বেকুলুম, তথন বেলা দেড়টা বেজে গেছে। এইবার আমাদের হাজারিবাগের শেষ আঠারো মাইল জঙ্গল 'ধানোয়া-ভূলুয়া' পথে পড়ল। এই জঙ্গলে নানা রকম পণ্ড-পক্ষার বাস। কিন্তু, আমরা ময়ুর, হরিণ, টিয়াপাখী ও বুনো মুরগী ছাড়া কিছুই দেথতে পাই নি। এখানে না কি আগে ডাকাতের ভয়ও ছিল।

এই বনে পড়্বার আগে রাস্তা ক্রমাগত উচুর দিকেই চলেছে; কিন্তু, বন আরম্ভ হতেই রাস্তাটা একেবারে পাঁচ মাইল নীচুর দিকে গেছে। আর এত এঁকেবেঁকে চলেছে যে, সাইকেল খুব সাবধানে না রাখ্লে, একবার যদি পড়ে, তবে বাঁচা ভার হবে।

পাঁচ মাইল নীচুর পর আমরা সেধানে আম্লকির ঝাড় দেখতে পেরে নেমে পড়্লুম। আম্লকি পেড়ে থাওরা হল বটে, কিন্তু, এত ক্ষমা বে পু পু কর্তে কর্তেই অন্তির। এথানে একটি ফটো তোলা হল। জলল খুবই ভীষণ; কিন্তু রাত্রিতে আট্কা জলল অতি ভয়কর দেখেছিলুম বলে, এটা তত চোখে লাগ্ল না। এই আঠার মাইল জলল দিনে দিনে পেক্সতে আমাদের বিশেষ সময় লাগ্ল না।

গয়ার রাস্তা ভানদিকে ফেলে রেথে যথন আমরা
'সেরঘাটি' (২৯২ মাইলে) হাজির হলুম, তথন প্রায় সন্ধা
হয়ে আস্ছে। ছপাশে ছটি নদীর মাঝখানে এই সেরঘাট
সহরটি অতি চমৎকার। ট্রাঙ্ক রোভের ভানদিক দিয়ে
সহরে ঢোক্বার রাস্তা। এখানে অনেক মুদলমানের বাদ।

তা ছাড়া পশ্চিম দেশীর হিন্দুও যথেষ্ট। আবার তিন চার ঘর বাঙ্গালীও আছে।

একজন বালালী ভদ্রলোক আমাদের বিশেষ থাতির করে তাঁর বাড়ীতে আশ্রম দিলেন। এঁর বাড়ীতে থাওয়া দাওয়া প্রচুর পরিমাণে হয়েছিল। এথানে তথন বেশ শীত পড়ে গেছে; তবে অবশ্র হাজারিবাগ জেলার তোপটাচির মত নহে।

২৭শে অক্টোবর।—রাতটা বেশ আরামে কাটিরে, ভোরের ঠাওা কন্কনে বাতাসের সঙ্গে সঞ্জে থানার পাশ দিরে ট্রাঙ্ক রোডে উঠ্তে যাব, কিন্তু পুলিস ইনেস্পেক্টর মহাশরের ডাক পড়তেই থামতে হ'ল।

ঠাণ্ডায় জনে যাওয়ার দক্ষণ চা খাবার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠেছিল; তাই ইনেস্পেক্টর মহাশয়ের ডাক পড়তেই ভাবলুম, বুঝি তিনি আমাদের মনের কথা জান্তে পেরে ডেকেছেন। কিছু সে গুড়ে বালি দিয়ে, তিনি আমাদের ছটো মিষ্টি কথায় নাম-ধাম লিখে নিয়ে বিদায়ের সেলাম দিয়ে বস্লেন।

সহবের নদী ছাটর পুল পেরিয়ে কিছু দ্র যেতে না যেতেই একজনের সাইকেলে গগুগোল হওয়ার বাঁলীর শব্দে থাম্তে হ'ল। যা হোক—গাড়ী তো ঠিক্ হয়ে গেল। আবার কিছুদ্র না যেতে যেতে ফের বাঁলী। দেখা গেল, একজনকার টিউব লিক্ করেছে। আবার টিউব সারানর পর কিছুদ্র যেতে যেতে রাস্তার ধারে একটা দোকান পাওয়ার সেখানে কিছু প্রড্-ছাতু থেয়ে যথন বোতলে জল ভর্ত্তি কর্বার জন্তে 'মদনপুর' (৩১৬ মাইলে) এলুম, তথন বেলা সাড়ে দশটা।

মদনপুর গ্রামটি একটি পাহাড়ের কোলে অবস্থিত।
এখানকার খানার রাজপুত ইনেস্পেক্টরের বাড়াতে জল
নিতে গিয়ে, বর্বটির চচচড়ি, পেঁরাজ দেওয়া ওল-ভাতে,
তাতে আবার নেবুর রস, অড়চর ডাল ও ভাত জুটে গেল।
এখানে ইনেস্পেক্টর ও তাঁহার এসিস্টেন্ট সহ একটি ফটো
নেওয়া হল।

এখান থেকে যখন বেরুলুম, তখন বেলা ত্টো বেজে পনের মিনিট। কিছু দূর যেতে না যেতেই, ভীষণ চেঁচামেচি শুন্তে পেরে, পেছু ফিরে দেখি যে, কতকশুলি রাথাল প্রার পাঁচ ছটা শেয়ালের পেছুতে নানারূপ হৈ-চৈ কর্তে কর্তে ছুটে চলেছে। একটি গাছতলায় গরুর পিঠে বোঝা চাপিয়ে ছটি লোক বলে ছিল। তাদের শেয়ালের পেছুতে ঐ ভাবে তেড়ে যাওয়ার কারণ কিজ্ঞাসা করাতে, তারা বল্লে, "আরে বাব, উ তো সিয়ার নেহি হায়—উ তো 'ভেড়িয়া'—বাছোয়া পাক্ড়েক্ আয়্যা থা; ইহমা তো বছত ভেড়িয়া হায়।" হাজারিবাগ্ জেলার অত ভীষণ বনে বাঘ দেখি নি, সেখানে বাঘ না দেখাই আশ্চর্য্য; কিন্তু গয়া জেলার এই সামান্ত বনে অতগুলি নেকড়ে বাঘ দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম।

এবার রাস্তা বেশ চমৎকার, উচ্-নীচ্ নেই—সমানভাবে চলেছে। এথান থেকে যাত্রা করে একেবারে সন্ধ্যা সাতটায় শোণ নদীর ধারে উপস্থিত হলুম। এ পর্যান্ত কত নদী পেরিয়ে এলুম, সবেতে পুল পেরেছিলুম; কিন্তু এথানে এসে দেখি নদীর কাছ অবধি রাস্তা এসেছে বটে, কিন্তু পুলের চিক্তমাত্র নেই। অনেকথানি বালি পেরিয়ে নদীর জল। সেথানে নৌকা পাওয়া যায়; কিন্তু আমাদের রাত হয়ে যাওয়ার দক্ষণ ভাগো যোটে নাই।

শোন ইষ্ট ব্যাক্ষ ষ্টেদনে (৩৩৫ মাইলে) এসে টেণের জক্তে
টিকিট কিনে, টেণের দেরী থাকার ষ্টেসনের দোকানে পেট
ভোরে থাওরা গেল। আমাদের সাইকেলের ভাড়া দিতে
হল বটে, কিন্তু, রেল কর্মচারীদের ক্রপার সাইকেলগুলো
মালগাড়ীতে চাপাতে হর নি; তাঁরা আমাদের একটি কামরা
থালি করে দিরেছিলেন। রাত সাড়ে আটটার টেণ এল।
শোণ নদীর পুল আট মিনিট ধরে পেরিয়ে 'ডেরি'তে
পৌছলুম।

আমাদের রাতের থাওয়া আগেই হয়ে গিয়েছিল। তাই
আমরা রাতটা কাটাবার জন্তে, ডেরি ষ্টেদনে স্থবিধা না
হওয়ার দরণ, একটি বালালী ভদ্রলোকের বাড়ীতে গিয়ে
হান চাইলুম। কিন্তু, বড়ই ছঃথের বিষয় য়ে, 'হান হবে না'
বলে আমাদের প্রথমে বিদায় দিতে চাইলেন। যা হোক,
তাঁর কাছে আর একটি ভদ্রলোক থাকায়, তিনি তাঁর
সল্পেই কি সব কথাবার্তার পর আমাদের অনেক ঘুরিয়ে
ফিরিয়ে নিয়ে এসে এক জায়গায় একটি ঘর ঠিকু করে দিয়ে
বিদায় নিলেন।

২৮শে অক্টোবর।—কোন রকমে বাধ্য হরে সেইথানেই রাভ কাটিরে, সকাল বেলার ডেরি সহরটা একটুথানি দেখে

নিরে সাসারামের দিকে রওনা হলুম। খুলা থেতে থেতে—
সাসারামে (৩৫০ মাইলে) উকিল বস্থ মহাশরের বাড়ীতে
যথন এসে হাজির হলুম, তথন বেলা সাড়ে আট্টা। এথানে
বস্থ-মহাশরের আদর-যত্ন দেখে আশ্বর্য হতে হল।

সাসারাম সহরটি মস্ত বড়। যাঁর তৈরী রাস্তা দিয়ে এতটা পথ পেরিয়ে সাসারামে এসে হাজির হয়েছি, সেই শের থাঁর সমাধি স্থান দেখ্বার জন্তে সমাধি স্থান এসে হাজির হলুম। সমাধিটী দেখ্তে বড়ই স্থানর। ইহার একটি ফটো নেওরা হল।

বস্থ মহাশরের বাড়ীতে প্রচুর পরিমাণে খাওয়া দাওয়া করে, আড়াইটের সময় মোগল সরাইএর দিকে রওনা হলুম। গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে হ হ করে চলেছি, যেতে যেতে সন্ধাা হল, সন্ধাার পর রাত হরে গেল-তব্ বিশ্রাম নেই ; সেই একঘেন্নে ভাবে চলেছি। কার্ব্বাইটের चालां । अथ प्रथित्र के छौरन चम्रकाद्र नित्र यां छिन ; আর এমন সময়, আন্তে আন্তে নিভে গিয়ে আমাদের একরকম কাণা করে দিলে: কারণ তেলের আলোগুলোর তেল কম হল্পে যাওয়াতে সেগুলাও প্রায় নিব্বো নিব্বো হরেছে। অন্ধকারে পথ দেখা ভার হয়ে উঠু ন-কেবলি মনে হচ্ছে সামনে কি রয়েছে। এবার সত্য সত্যই তাই হল,--সাম্নে যে যাচ্ছিল হঠাৎ সে "আরে আরে থামো ধামো।" বলে ভীষণ জোরে চীৎকার করে উঠ্ তে না উঠ্তেই পরের পর সাইকেল শুদ্ধ এ ওর ঘাড়ে ধুপ ধাপ করে পড়তে লাগ লুম। পরে উঠে দেখি যে, রাস্তা যুড়ে প্রকাণ্ড এক পাতা-শুদ্ধ বাবুলা গাছের ডাল! কোন গ্রামের কাছ দিয়ে তথন যাজিলুম তা জানি না,—সেই গ্রামের মিউনিসিগ্যাল অফিসাররা রাস্তা মেরামতের দক্ষণ বাবলা গাছ রেখে গাড়ী চলার পথ বন্ধ করেছেন বটে, কিন্তু, সেখানে যে একটা লালই হোক্ আর হল্দেই হোক্ আলো রাথা উচিত ছিল, সে কথা তাঁরা বোধ হয় ভাবেনই নি।

রান্তা থোঁড়ার দক্ষণ অনেকটা পথ হাঁটতে হল। পথ ভাল পেরে আবার গাড়ীতে উঠে কিছুদ্র যেতে না যেতেই সেই বাঁশী। সকলে থেমে পড়ে দেখ্লুম যে, যে সাম্নে ছিল, তার ঘাড়ের ওপর সকলে পড়ার দক্ষণ তার হাঁটুতে ছড়ে গেছে ও বড় ব্যথা কর্ছে; তাই জক্স গাড়ী চালাতে কন্ট হছে। কি করা যায় । এই মাঠের মাঝধানে কোধার ধাক্বো—

এ এক মহা ভাবনা উপস্থিত। আন্তে আন্তে কিছুদ্র হেঁটে
আস্তেই ডাল দিকে কতকগুলি আলো দেখা গেল।
আলো লক্ষ্য করে সেধানে উপস্থিত হয়ে দেখি, একটা
ট্রেসন্। এ ট্রেসনের নাম দেখেই আমরা চম্কে উঠ্লুম ।
কারণ, নাম হচ্ছে 'কর্মনাশা' (৩৯২ মাইল)।

ষ্টেসনের কাছে গোটাকতক থোলার বাড়ী দেখুতে পেরে, দোকানের চেষ্টার সেথানে গেলুম। গিয়ে দেখি— কেউ কোথাও নেই-সব দবজায় খিল এঁটে ঘুমচ্ছে। হঠাৎ চোথে পড়ল--একটা লোক আধভাঙ্গা একটা চৌকির ওপর আগাপাশ তলা মুড়ি দিয়ে খুমচ্ছে। তাকে ত ওঠান গেল। দে ত উঠেই প্রথমটা ভ্যাবাচাক। খেয়ে উঠে, পরে লম্বা এক সেলাম ঠুকে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে, তার আধভান্ধা চৌকিটা এগিরে দিরে থাতির কর্লে। তাকে আমরা দোকানের কথা জিজ্ঞাদা করাতে সে বল্লে তারই দোকান ছাড়া আর কোন দোকান এখানে নেই। তার দোকান থেকে ভীষণ শক্ত চিঁডে আর বালির মত ঋড় ছাড়া কিছুই পাওয়া গেল না,---আমরা ত তাই একটু একটু খেরে ষ্টেসনের দিকে রাভ কাটাবার জল্পে এগুলুম। সেখানে এসে রেলওরে কর্মচারীর বুকিং-অফিসের ভেতর কম্বল বিছিয়ে যথন শুলুম, তথন রাত দেড়টা বেজে গেছে ৷

২ মশে অক্টোবর । — সকাল সাতটাব সমন্ন কর্মনাশা থেকে বেরিরে পৌনে ন'টার একেবারে মোগলসরাই (৪১২ মাইলে) এসে পৌছলুম। এথানে পৌছে থাবারের লোকানে গিয়ে তিন পো করে 'পুরি' প্রত্যেকে থেলুম, আর তাই না দেখে এক ভদ্রলোক আমাদের দিকে হাঁ করে তাকিরে রইলেন। কিন্তু, এ যে সব ক্ষীণ-কুধার দল তা তিনি জানেন না।

বাঁ পাশে রেলের লাইনকে রেখে তার সঙ্গে পালা দিরে যেতে যেতে দেখা গেল,—বেণীমাধবের ধ্বজা; আর অম্নি আমরা ক্রির সহিত গান গাইতে গাইতে চারিদিকে ধূলা ছড়িরে, পথের পথিককে দাঁড় করিরে,—সাঁই সাঁই শব্দে, আমরা কিলিকাতা ছইলাস এর আটজন,—বাবা বিখনাথের রূপার নির্কিল্পে বেলা এগারটার সময় তাঁহারি রাজ্য কাশীধামে (৪১৭ মাইলে) এসে এবারকার শ্রমণে কান্ত দিলুম।

# বারাণদী

#### শ্রীমানকুমারী বস্থ

3

নমো কাশী চির-আরাধিতা—

ত্তিশুলী ত্তিশুলোপরি-স্থিতা !

ক্ষপতের কত উদ্ধের্ন,
পুণ্যদাত্তী শুভ-বৃদ্ধে,
পাপ-তাপ-সংহারিণী রূপে বিরাজিতা !

উত্তরে বরুণা বসি,
দক্ষিণে বহিছে অসী,
কলুম-নাশিনী মণিকর্ণিকা সংস্থিতা;
তুষিবারে বিশ্বনাথে,
বিশ্বকর্মা নিজ হাতে,
গড়িলা আনন্দ-পুরী বিশ্ব-প্রপুজিতা—

সর্ক্ক-শ্রেষ্ঠতমা তীর্থ
ক্মরণে পবিত্ত চিন্ত,
মরণে সালোক্য-মুক্তি—যম-বিজ্বিতা,
নমো কাশী বারাণসী ত্রৈলোক্য-পুজিতা!

₹

নমো কাশী বারাপদী আনন্দ-কানন,
শিব-ক্ষেত্র বিষ্ণু ক্ষেত্র,
হেরি চির-তৃপ্ত নেত্র,
বিশ্বনাথ-অরপূর্ণা পুণ্য-সন্মিলন!
শত তাপতপ্ত জীব,
ডাকিয়া শিবানা শিব,
সিদ্ধি ঋদ্ধি দানে করে ক্নতার্থ জীবন!
ধূলি-ধূদরিত মাঠে,
দশাখ, কেদারঘাটে,
বাল-বৃদ্ধ-বনিতার আনন্দ-মিলন!
সাধু সাধবী সতী কত,
করিয়াছে পুণ্য ব্রত,
মা অহল্যা ভবানীর কীর্ড্রি অতুলন।

কত যতী মনস্বীর,
উপদেশ কি গভীর,
ভক্ত রামকমলের মধুর কীর্ত্তন;
দীন ছঃখী ক্ষুদ্র দানে,
কি আনন্দ পায় প্রাণে,
নাহি মাগে—অন্ত স্থানে যাচক যেমন!
(যদি কোথা "গঙ্গাপুত্র"
করে কত ছল স্ত্ত্তা,
যদিও পাঞ্ডার মাঝে গুণ্ডা কোন জন!)
তবু কাশী প্রাণারাম,
অনিন্দ্য, আনন্দ-ধাম,
স্মরণে আরাম, মুক্তি গভিলে মরণ,
নমো কাশী বারাণসী শঙ্কর-সদন!

আজি মা, তোমার পদে মাগিয়া বিদায়, চলিলাম বহু দুরে, নীরব খ্রামল পুরে---শত তাপ-তপ্ত মোর দান বাঙ্গালার: প্রণমি বিষের নাথে, অন্নপূর্ণা মা'র সাথে, প্রণমি মা স্বর্ণ-কাশী পূর্ণ দেবতায় ! দেশে বসি বাতায়নে. পুজিব মা মনে মনে, রত্বমণি চিম্ভামণি প্রাপ্য তপস্থার। এই চাহি--মৃত্যুঞ্জ ! यत्य (पर त्यय स्त्र. শেষ নিদ্রা লভি যেন ও চরণ-ছায়, মিশাইও ভক্ষ মর্ম নি-কর্ণিকার। पिपिया यानीया नह. মিশি র'ব অহরহঃ. পবিত্র বাতাসে ব্যাপি—তাই মন চায় ! নমো কাশী বারাণসী। তুল না আমার।

### ব্যথার পূজা

#### শ্রীস্থধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

36

বৈকালে ধীক্ষর যথন ঘুম ভাজিল তথন ক্ষন্ত রোজের উষ্ণ প্রবাহ শীতল বায়ুর স্পর্শে কতক পরিমাণে ন্নিগ্ধ হইরা আসিরাছে। ধীক উঠিয়া বসিয়া জামার পকেট হইতে পেন্সিল বাহির করিয়া নারাণীর লিখিত থাতাখানার উপর, এখানে কি লাগিবে, কবিরাজের ঔষধের কত দাম বাকী ইত্যাদির একটা মোটামুট হিসাব করিতে বসিল।

নারাণী একথানা গামছার হাত মুছিতে মুছিতে দরাদেবীর ঘরে আসিরা কহিল "পিসীমা, জেগে আছ ়"

শ্রা, আমার একটু তুলে বসিয়ে দে ত মা ! আর শুরে থাকতে পারি না, গায়ে একটু হাওরা লাশুক ৷ তুই এতক্ষণ কি করছিলি ৷ তোর মুথ চোথ যে রাঙ্গা হয়ে উঠেছে !

"কাজ করছিলাম গো" বলিরা নারাণী বাহিরে হাইতেই দরাদেবী কহিলেন "ধীরু এখনও ওঠেনি বুঝি ? খানিক বাদে দাদার সঙ্গে বেরিরে বিশেষর দর্শন করে আসে যেন।"

নারাণী বিশ্বর-পূর্ণ কণ্ঠে কহিল "বা:, জল না খেরেই বুঝি ? আমি সব তৈরী করলুম—তা হবে না—হাঁ৷."

দরাদেবীর পাণ্ডব মলিন মুথে একটা পরিত্রির চিচ্চ ফুটিরা উঠিল! তিনি গদ্গদভাবে কহিলেন "সময় করে এবই মধ্যে করতে পেরেছিস কিছু? লক্ষী মা আমার। বেশ করেছিস! বিদেশে এসে দোকানের ঐ সব যাতা খাবার থেরে অন্থ্য করে বসলেই মুহ্লিল।...তা কি খাবার করেছিস! আমার ত ভাবনাই হচ্ছিল।

শিন্কী আর গজা! আর কিছু না। উন্নরে আঁচ পড়ে গেল যে। আমি আর কি দিয়ে কি করব! বিলয়া নারাণী মুধ ভার করিল।

দলাদেবী কহিলেন "যা করেছিস মা, এই ঢের . কে ল দেখে আর কেই বা করে। একাথে তুই শুছিরে সব করতে পেরেছিস এই না কত।" নারাণী কহিল "উনি কি বিকেলে চা থান ?"---

দর্মাদেবী বাধা দিরা কহিল "বোধ করি থার! বাড়ীতে থাকতে ওর কোন বঞ্চাটই ছিল না! থান চারেক লুচী আর একবাটি ছধ হলেই বাছা আমার হাসিমুখে থেরে উঠত! থাওয়া নিয়ে ওর কোন বালাই নেই! এমন লাজ্ক, বাড়ীতেও কোন দিন কোন জিনিস চেয়ে থায়নি! পোড়া অদেই মা! না হলে ওদের বাড়ী কত লোক থেয়ে মামুষ হয়েছে, সাত ভূতে এথনও থাছে ..আর বাছা আমার .. ঘরবাড়ী ছেডে বিদেশ বিভূঁয়ে" দয়াদেবী আর বলিতে পারিলেন না! শুদ্দ চকু ভিজিয়া কয়ফোটা অঞা ঝরিয়া পড়িল, তিনি আঁচলে চোথ মুছিলেন।

মাস্থের ছঃথভরা চক্ষের জল বুঝি এমনই সংক্রামক।
কি জানি কেন নারাণীর চোধছটিও অকারণে ছল চল
করিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া আঁচলে
চোথ মুছিল!

শ্বতির কঠিন আকর্ষণ দরাদেবীর ব্যাধি বর্জরিত বৃক্থানির মধ্য হইতে শত ভর্ম মনকে টানিরা হেঁচড়াইরা অদূর থড়দহে...আক্রমের অ্থত:থ বিজড়িত মায়া-মমতাবেরা পল্লীগৃহের মাঝে লইরা চলিল। মনে পড়িল সেই আপন হাতে গুছাইরা-তোলা ঘ্র-সংসার, কবে কোন্ অতীত ভীবনের এক গুড সূহুর্ত্তে বাল্য-কৈশোরের সন্ধিক্ষণে জ্ঞান অক্যানের মাঝে একটা আনন্দের অমুভূতি লইরা পরকে আপন করিতে চলিরা যাওয়া…বংসর না ঘ্রিতেই, হাসির উৎস না শুকাইতেই, আনন্দের উদ্ধাস না মিলাইতেই, হাতের শাঁখা ভালিরা, সিঁথার সিঁদ্র সৃছিরা, চক্রের জলে বৃক ভাসাইরা, নৃতনের শান্তি-সাকে দেহ মন আবরিত করিরা চিরপুরাতনের মাঝে ফিরিরা আসা ;—সেই একদিন! তারপর আবাঢ়ের কোন্ এক ঘনঘোর বরষার আঁখার-বেরা কাল্যান্তিতে সভী সাধ্বী গুণমন্ধী ভাতৃজারা বালক

ধীককে ফেলিরা এ পৃথিবী হইতে চিরবিদার গ্রহণ করিল। সে আঘাত সম্থ করিতে না পারিরা সহোদরও একদিন সংসার কাঁদাইরা চক্ষু বুজিলেন। দেখিতে দেখিতে বর্ষ কাটিল, যুগ কাটিল, জ্রুমে নুতন আসিরা পুরাতনকে ঢাকিরা ফেলিল! তারপর কত ভালা-গড়া, কত ওলট-পালট, কত পরিবর্তন। দরাদেবীর মুখ দিয়া একটা অফুট শক্ষ বাহির হওরার সঙ্গে একটা গভীর হতাশের নি:খাসও বাহির হইল। তিনি কিছুক্ষণ নিস্তর্ম থাকিরা নারাণীকে ডাকিরা ভগ্নব্রের কহিলেন "বা, তাহলে শিগ্রির বারান্দাটা পরিষার করে রেখে ধীককে তুলে দে মা। দিনের বেলা এত যুমুলে কি আর রাত্রে যুমুতে পারবে!"

নারাণী কোন কথা না বলিয়া আঁচলের প্রাপ্ত কোমরে জড়াইয়া বারান্দা পরিজার করিতে করিতে কহিল "এখন বোধ করি পিনী তোমার শরীর একটু ভালই বোধ হচ্ছে, না ? আর যদি জর না আদে, তাহলে বেশ হয়…… কি বগ?"

উদাসভাবে দয়াদেবী কহিলেন "কি করে বলব মা; যা করেন বাবা বিশ্বনাথ তাই হবে; সে জঞ্জে ভাবি না কিছু;—তবে এতদিন পরে ছেলেটা এল, হটো যে রেঁধে একটু ভাল করে থাওয়াব...তা এমনি বরাত, সে গতরও ভগবান ভেলে দিশেন! এই এসেছে, কাদনই বা থাকবে এথানে…কাদনই বা বাচব…আর দেখা হবে কি না…কাছে পেয়েও বাছার কিছু করতে পারলুম না, এমনি পোড়াকপাল করে এসেছিলুম।"

নারাণী মাধা নাচু করিয়া 'স্তাতা' জলে ভিজাইয়া
কহিল "হাা, তোমার এক কথা বাপু! অস্থুথ কি লোকের
হয় না ?…না—অস্থুখ হলেই লোকে মরে যায় ? এই ত
স্থোদি…দেখেছিলে ত দেবার কি ব্যামোটাই না হয়েছিল
ডাক্তার কবরেজ জবাব দিলে; দকলে বল্লে বাঁচবে না…
যায়-মায় অবস্থা; তুমিও ৩৪ রাত দেখানে কাটিয়ে এলে,
মনে আছে ? কেমন ? দেখলে—মরল ? অস্থুখ ত সেরে
গেলই, আবার দেখতে দেখতে কেমন শরীর ফিরে গেছে,
এখন ত চেনাই যায় না…যেন দে স্থোদি নয়! এই নাও,
তোমার বারান্দা পরিষার হয়ে গেল! এখন আমি যাছি
কিন্তু অন্ত কাজে—ব্রুলে ?"

দয়াদেবী অক্সমনস্কভাবে কহিলেন "আজ কি বার লা নারাণী ? · বৃধবার, নয় ?" নারাণী দয়াদেবীর কাছে সরিয়া আসিয়া কহিল "হাা, কেন পিসী, বৃধবারে কি ?"

শ্বাজ না স্থাদার আসবার কথা আছে রে ? সেই দেদিন বলে গেল বুধবার সন্ধ্যোবেলা আসবে—সেই কাদের নিরে আসবে ?"

"কাদের আনবে ?"

"সেই যে গো, ওদের বাড়ীর কাছে সাদা বড় বাড়ীটার কারা জমীদার ভাড়াটে এসেছে না ? তাদের আনবে!"

को जूरनी ভाবে नातानी करिन "किन ?"

"ও মা, তোর মনে নেই ? তারা বড়লোক, কত দান-ধ্যান করছে কাশীতে এসে। তারা যে কুমারী পূজো করতে তোকে নিম্নে যাবে তাদের বাড়ীতে নেমস্তর করে। পেরামা দেবে, নতুন কাপড় দেবে!"

নারাণী কহিল "ও, হাা মনে পড়েছে! কিন্তু আমি যাব না!" বলিয়া ভাহার মাথাটায় একটা ঝাঁকুনী দিল!

"ওমা, যাবি না কি ? তারা বড়লোক, আমাদেরই অজাতি, কত আদর-যত্ন করে তোকে নিমে যাবে, কত জিনিস দেবে—"

নারাণী বাধা দিয়া বিরক্তভাবে কহিল "তা দিক্ গে,
আমার ভারী গরজ পড়েছে কি না সেধানে যেতে…গ্রা…"

"সে কি রে, ভদ্রলোকের মেয়েরা আসবে, তাদের কি কেরানো চলে ?"

"আমি গেলে এখানে রাঁধবে কে 🕍

দয়াদেবা হাসিয়া কহিলেন "কেন, আমি বুঝি আর একবেলা পারি না ?"

"ঈস, কতদিন পেটে তাত পড়েনি, ভারী ক্ষেমতা কি না"—নারাণী ঈষৎ হাসিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই দয়াদেবী কহিলেন "ওলো, শোন, সে যা হয় হবে, তুই এখন ধীরুকে ডেকে দে দেখি, বেলা গেল আর কত ঘুমুবে?"

খাচিছ বাপু···"বিলয়া নারাণী কোমরে জড়ানো আঁচলের কোণটা খুলিয়া গায়ে ভাল করিয়া জড়াইয়া অস্ট্রুবরে কি একটা কথা বলিয়া দেয়ালের চুণ-বালী-ওঠা একটা স্থানে আঙ্গুল দিয়া খুঁটিতে লাগিল। আকাশে তথন, আলো ও ছায়ার লুকোচুরী থেলা চলিতেছিল! দূর আলোর পশ্চাতে ছায়া তাহাকে ধরিবার ব্যর্থ প্রেয়াসে ছুটিয়া আসিয়া আবার পিছাইয়া গেল! দয়াদেবী বিরক্তভাবে কহিলেন "গাঁড়িয়ে রইলি কেন ?—যা ভুলে দিগে, দেখ্ত, সন্মোহরে এল!"

নারাণী অবনত মুখে লক্ষাজড়িত খবে কহিল "আমার বাপু লক্ষা করছে অমান বরং বাবাকে বলছি গিরে "

দরাদেবী ঈষৎ হাসিরা কহিলেন "ওমা, তোর আবার লজ্জা কি ! ক্ষেপা মেয়ের কথা শোন !"

ইয়া তাই ত...কি বলে ডাকব । নারাণীর মুধধানা লাল হইয়া উঠিল, সে তাহার অধ্যোঠ দাঁতে চাপিয়া অক্তদিকে চাহিয়া রহিল।

দয়াদেবীর স্লান মুখের উপর দিয়া সহসা একটা হাসির রেথা অন্ধকার আকাশের বুকে বিছ্যাতের মত মৃহুর্ত্তে চমকিয়া মিলাইয়া গেল! একটুক্ষণ নীরব থাকিয়া তিনি কহিলেন "য়থন সে দুরে ছিল, তথন যা বলে ভাকতিস, ভাই বলে ভাকবি! এর পর যদি…"

"আছা, আছা, তৃমি চুপ কর বাগু, তোমার কিছু বলতে হবে না…সবই নারাণীকে করতে হবে,…ভারি কি না হাঁ।" বিলয়া নারাণী মুখ চোথ লাল করিয়া পাশের খরের দিকে তু এক পা মাত্র অগ্রহর ইয়াই সহলা জিব কাটিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। সেখান হইতে ছুটয়া পলাইবার সহস্র ইছা সত্থেও লে একটি পাও বাড়াইতে পারিল না! ফ্রন্তের বক্ষম্পান্দন তাহার কাণে চিপ চিপ শব্দে বাজিয়া আরও তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিল। সে মুখ ফিরাইয়া দেয়াল ঠেদ দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। খীরু দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ছিল, বাহিরে আদিয়া কহিল "ওঃ, বেলা শেষ হয়ে গেছে বে!"

ধীকর সাড়া পাইয়া দয়াদেবী হাতে ভর দিয়া বারান্দার দিকে মাথা আগাইয়া কহিলেন "ধীক, উঠেছিস, আয় এদিকে, আমি আবার নারাণীকে বলছিলুম তোকে তুলে দিতে।"

নারাণী আর সেধানে দাঁড়াইল না, তাড়াতাড়ি দরাদেবীর ঘরের দামনে দিয়া পাশের ভাঁড়ার-ঘরে গিয়া দরজার কাছে চুপ করিয়া কাম পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিল ! তাহার বুকের ভিতর একটা আলোড়ন ছলিয়া ফুলিয়া তাহাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিল।

**ু**এই যে পিনী, উঠে বলেছ, কেমন আছ এখন 🔭

ধীরু দরাদেবীর নিকট আসিল! তিনি ক্ছলেন "আর, আমার কাছে বস্ একটু, তারপর মুথহাত ধুরে থাবার থেরে দাদার সলে গলার ধারে বেড়িরে কেরবার পথে বিখনাথ দর্শন করে আর। এথানে এলেই আগে ঠাকুর দর্শন করতে হয়।"

ধীক্ন হাসিয়া কহিল "তিনি ত আর পালিয়ে যাচ্ছেন না পিনী, সে যাওয়া যাবে! আগে কবিরাজের সলে দেখা করে শুনি তোমার ওব্ধ-পত্রের কি ব্যবস্থা করছেন! যহবাবুকে ত দেখতে পাছিছ না: বেরিয়েছেন না কি ?"

দর্মাদেবী কহিলেন "না, বরেই আছেন। ও নারাণী।" ভাঁড়ার-ঘর হইতে নারাণী উত্তর দিল "কি বলছ।"

"ধীক্ষকে মুথ ধোবার জল এনে দেনা না মা!" নারাণী তাহার নিবিত্-ক্ষণ্ড এলোচুলের গোছা পিঠে দোলাইরা চঞ্চল-পদে বারান্দা দিয়া ধীক্ষর পাশ কাটাইয়। সিঁতি দিয়া নামিবার সময় একবার পেছন ফিরিয়া চাছিতেই ধীক্ষর চোথে চোথ পড়িল। এমন ভাবে দৃষ্টি-বিনিময়ের জয় বোধ হয় ছ-এর কেহই প্রস্তুত ছিল না। ধীক চকু নত করিল। নারাণী কি ভাবিয়া রায়াঘরের দিকে কয়েক পা য়াইয়া আবার ফিরিয়া কলতলার দিকে গেল! ধীক্ষ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হাসিবার ভঙ্গীতে কহিল "মেরেটি ত বেশ চটুপটে দেখছি—"

"মন্দ হলে কি আর তোকে আমি লিখতুম রে! আমার কথা শোন বাবা, পাগলামী ছেডে দিয়ে এইবার বিয়ে—"

ধীরু বাধা দিয়া কহিল "এই নাও, জাবার তোমার সেই ভাবনা উঠল।"

দয়াদেবী কহিলেন "আমি ভাবব না ত ভোর ভাবনা কে ভাববে শুনি? তোর এই এক গ্রেমীর করেই কলির মাকে কথা দিতে পারিনি—আহা অমন মেরের অদেটে একটা বুড়ো বরের সঙ্গে বিয়ে হল! বিয়ের পরের দিন আমি বাছার মুখের পানে চাইতে পারিনি! মিছে কথা বলব না, দেবু কত ভাল সম্ম আনলে, তুই বেঁলে বস্তুম্ব করে তার বোনের না কার সঙ্গে ভোর বিয়ে দিতে চাইলে, ভোর সেই ধ্যুক-ভালা পণ! সাধ করে কি ওরা ভোর ওপর চটে গেছে! যা ধুসী কর্ বাবা! ছোট ছিলি বড় হয়েছিল, আপনার পারে দাঁড়াতে শিখেছিল, এখন যা ভাল বুঝিল কর্! আমি আর কদিন! ভোর একটু মন্ধ



"দাও পিয়ালা প্রিয়া আমার, পূর্ণ ক'রে এই অধ্রে, আৰু অতীতের অফুতাপ আর ভবিশ্বতের ভাষনা ম'রে।" ভুমর থৈচাম— নাবেদ্রু দেব শিল্লা— শ্রীযুক্ত উপেন্সচল ঘোর দ'জদার

সংসার দেখে যেতে পারলে নিশ্চিন্দি হয়ে মরতে পারতুম !"
দয়াদেবী শৃষ্ণ-দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন।
নারাণী একটা বালতী করিয়া জল আনিয়া একটু দূরে তাহা
শব্দ করিয়া নামাইয়া রাখিয়া কহিল "খাবারটা নিয়ে আসছি
পিসী, চা তৈরী করতে হবে কি না বল !" নারাণীর কঠম্বর
গন্ধীর !

ধীক্ষ কহিল "না খুকী, চা আর করতে হবে না !"

নারাণী মাথা নীচু করিয়া চলিয়া গেল! কেহ যদি ভাহার মুথের দিকে চাহিত, তবে দেখিত, তাহার মুথথানার উপর লজ্জা, তৃঃথ এবং অভিমানের একটা অভিনব মিল্লিত রূপ মুর্ক্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে!

দয়াদেবী কহিলেন, "তা তুই যদি চা থাস, তাহলে করে
দিক না ?"

ধারু নিয়ন্তরে কহিল "না না বাপু, কেন মেয়েটাকে অনর্থক খাটানো!"

"কল দিয়েছে, যা—হাত মুথ ধুয়ে নে !" এট থট্ শব্দে থড়ম পালে যত্বাবু আদিয়া কহিলেন "ওঃ, খুব ঘুমিয়ে উঠলে! ভাবলুম, একবার ডেকে দিই,—তা আবার রাত জেগে এদেছ…কাজেই আর ডাকলুম না !"

ধীক মুথ মুছিয়া কহিল "ইচ্ছে ছিল একবার কবিরাজের সঙ্গে দেখা করে ওষুধপত্তের কথা শুনে আসব, আর অমনি ২০টা জিনিস কিনে আনব !"

তা বেশ ত, যাও না,—আমি ওবেলা কবিরাজকে তোমার কথা বলে এসেছি। এই ত কাছেই দেশাশ্বমেধ-ঘাটের ওপরেই ডানহাতের বড় লাল বাড়ীখানা,...কাণাতে দেখিয়ে দিতে পারবে দেখার কাছেই ছ্-্যারি দোকান, যা কিনতে চাও, পাবে।"

দয়াদেবী কহিলেন "ও নতুন এসেছে; কাশীর পথঘাট চিনতে পারবে না,—তুমি না হয় ওর সঙ্গে একবার যাও না দাদা!"

ধীরু বাধা দিয়া হাসিয়া কহিল "কিছু দরকার নেই, আমি ঠিক চিনতে পারব।"

নারাণী একটা রেকাবীতে খানকতক নিম্কী ও গজা দাইয়া অপর হাতে এক গ্লাস জল আনিয়া ধীকর সমূথে মাথিল।

ধীক একটু আশ্চর্যাভাবে কহিল "এ কি পিদী! এত

সব কি করিয়েছ ? এখন এগুলো খেলে কি জার রাজে কিদে হবে ? কি এমন দরকার ছিল খাবার করাবার ? নিজে রয়েছ বিছানায় পড়ে, ভোমার যেমন সব কাণ্ড !"

যহবার কহিলেন, "বেশী আর কি দিয়েছে...ওই সামাস্ত একটু থাবার...হাা! তাহলে আমি ধীরুর সঙ্গে যাব না কি দিদি? তবে ওই কারা সব আসবার কথা আছে না ?"

নারাণী আত্তে আত্তে কহিল "তাঁরা না হয় একটু অপেকাই করবেন।"

হাঁ। তিক বলেছিস । তারা না হয় অপেক্ষাই করবে। যে অগন্তা কুণ্ডুর গলি, ও ধীক্ষ ঠিক করতে পারবে না। চল ধীক্ষ, আমি গায়ের কাপড়টা নিই !

ধীক কহিল "না, না, আপনাকে আর কট করে যেতে হবে না, আমি ঠিক চিনে যেতে পারব। এই গলিটা ধরে গিয়ে ডান দিকে বেঁকে যে রাস্তাটা গিয়ে মিশেছে, দেইটাই ত দশাশ্বমেধের পথ ?"

ষত্বাবু কছিলেন "হঁাা, আর থানিকটা এগিয়ে গেলেই কবিরাজের বাড়া !"

দয়াদেবী কহিলেন "দেথিদ, পথ হারাদনি যেন! তাহলে
অমনি বাবা বিশ্বনাথকে দর্শন করে আদিদ।"

"দেখি—সে তোমার বাবার দয়।" বলিয়া ধীরু হাসিয়া বাহির হইয়া গেল।

ধীক বাহির হইয়া গেলে যছবাবু কহিলেন "না দিদি, তোমার ধীক থাদা ছেলে! দেখতেও যেমন স্থশী, আর কথাবার্ত্তায় তেমনি নম, স্বভাবও ধার শাস্ত্র, আমার বড্ড পছলা হয়েছে ছেলেটিকে, ..আমার নারাণীকে তোমায় নিতেই হবে।"

নারাণীর মুথখানা লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি সেথান হইতে উঠিয়া যাইতেই দয়াদেবী কহিলেন "কোথার যাচ্ছিস আবার ? চুলটা বেঁধে নে,—"

"হাা, আমার অক্স কাজ নেই বুঝি ?" দয়াদেবী ঈবৎ হাদিয়া কহিলেন "তা থাক্, চুলটা বেঁধে, গা ধুয়ে, আলোর যোগাড় করে রাখ্, এর পর তারা সব এসে পড়লে আর সময় পাবি না!"

"আচ্ছা, আগে ত তোমার ঘরটা পরিষ্কার করে দিই !" বলিয়া ঝাঁটা দিয়া ঘরের একদিক পরিষ্কার করিতে লাগিল।

**पत्राप्ति किश्लिन "धीऋत भावात्र विद्यानांग ज'व्यत्र**त्र

এক দিকটার না হয় পেতে রাথ; কি জানি রাত্রে যদি আবার ওঠবার দরকার হয়, শরীরটা যেন কেমন লাগছে—"

নারাণী কহিল "কেন, আমিই ত তোমার কাছে শোব, ওঁর বিছানা ত ও-মতে করে রেখেছি।"

দয়াদেবী কহিলেন "ভূই আর কত রাত জাগবি মা, এক মাস ধরে সমানে এক দিকে সংসারের ঝঞ্চাট, আর এক দিকে আমার সেবা করছিস, ধীক্ষ যথন এসেছে…"

"এ কি পিনী, তুমি যে কাঁপছ? আবার জর এল না কি? দেখি…" নারাণী দয়াদেবীর গায়ে হাত দিয়া কহিল "ওমা, তাই ত—কপাল যে আগুন হয়ে উঠেছে! ওঠ, আর বসে থেক না, এন ভইয়ে দিই!" নারাণী দয়াদেবীকে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া তাঁহার গায়ে একথানা গরম কাপড় চাপা দিল। দয়াদেবী মুড়ি দিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন "আমি যদি অমিয়ে পড়ি, ধীক্রকে ডেকে থাওয়াস মা! নইলে ধীকর—"কম্পিত কণ্ঠের অম্পষ্টতায় অবশিষ্ট কথাগুলি নারাণী বুঝিতে পারিল না। কিছুক্ষণ ভক্কভাবে সেথানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে ধীকর জলথাবার যায়গাটা পরিস্কার করিয়া গেলাস ও রেকাবীধানা লইয়া কলতলায় চলিয়া গেল।

রাস্তায় বাহির হইরা ধীক যত্বাব্র নির্দেশ-মত বরাবর সোজা থানিকটা পথ চলিয়া মোড়ের মাথায় পৌছিতেই, একজন ভিক্ষ্ক তার অবনত দেহ লাঠিতে ভর দিয়া কোনমতে একটু সোজা করিয়া, শিরা-বছল কম্পিত হাতথানা কপালে ঠেকাইয়া কহিল "ভূকা হায়, দয়া করে বিখনাথজী"

শ্বীক জামার পকেটে হাত দিয়া দেখিল কাছে একটি
পয়সাও নাই। তাহার মনে পড়িল মনিব্যাগ এবং কুনালে
বাধা পুচরা টাকা পয়সা আজ সকালে পিসামাকে দিয়াছে।
ভিক্ক ধীককে পকেটে হাত দিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া
মিনভিপূৰ্ণ কঠে কহিল "বাবা ভালা রাধধে।"

ধীক হঃথিতভাবে তাহার দিকে চাহিয়া কহিল "নাফ করো বাবা, কুছ সঙ্গে নেহি হায়।"

ভিক্ক চলিয়া গেল। ধীক ভাবিদ তাই ত, এখন কি করা যায়! সমস্ত দিন পিনী উপবাস করিয়া আছেন, তাঁহার জন্ত কিছু ফল কেনা দরকার, একটা হারিকেনও কিনতে হবে! এখন আবার বাদার ফিরিয়া গেলে...ছিঃ ছিঃ যহবাবুই বা কি মনে করিবেন। যাহাদের আদিবার কথা ছিল, হয় ত এভক্ষণ তাহারা আদিয়া থাকিবে...সকলের সন্মুথে রোগাতুরা পিনীর কাছে যাইয়া টাকা চাওয়া।... দূর ছাই, ব্যাগটা পকেটে রাণিলেই সকল গোল চুকিয়া যাইত অস্ততঃ নারাণীর কাছে থাকিলেও… নারাণী...বেশ মেয়েট। কি স্নেহ মমতায় ভরা অস্তর্থানি তার ... কি একাস্ত সাহচর্য্য, নিঃস্বার্থ উপকার, ... অস্তর-বাহিরের দিধাশুরু কর্মনিষ্ঠা ৷ কিন্তু নারাণী কে তাহাদের ? কেউ নয় পরের মেয়ে, পথের পরিচয়, অথচ ইহারই আন্তরিক দেবা যতু না পাইলে এই অপরিচিত দেশে, স্বজনহীন স্থানে পিসীমার ক্ষীণ জাবন-প্রদীপটি পুড়িয়া পুড়িয়া নিভিন্না যাইত। সে মেরেটি পর হইয়াও আপনার করিয়া লইয়াছে হয় ত ইহারই বিনিময়ে সে কিছু আশা করিয়া পাকিবে, হয় ত পিদীমাও স্বত্বে তার এই আশালতাটির মূলে জল সিঞ্চন করিয়া আসিতেছেন ৷ তাই কি 📍 হতেও পারে ! किन्छ তাহা যে হইবার নহে । দিবার যে কিছুই নাই ! সে যে সর্বাস্থ দান করিয়ারিক ১ই গাছে। পুমকে তুর মত ছুটিয়া চলিয়াছে উদভাস্তভাবে একটা লক্ষ্যহীন পথে।… সহায়হীন, শাস্তিহীন, বার্থতায় ভরা একটা নি:সঙ্গ জীবন তার। না না, দিবার কিছুই নাই।—ধীকর মৌন অস্তর ম্থিত ক্রিয়া একটা গভীর নিঃখাস বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, রাস্তার ওপারে একথানা বড় বাড়ীর সন্মুথে জনতা হইতে সহসা সমস্বরে "রাণীমায়িকী কি জয়" চীৎকার শব্দে ধীকর চিস্তাহত ছিল হইল। ধীক দেখিল, সেই বাটী হইতে বছ ভিক্ষুক, খঞ্জ, অন্ধ প্রভৃতি জীপুরুষ মহা উল্লাসে বাহির হইতেছে ! সকলেরই হাতে নৃতন কাপড়, মুথে আনন্দের অপরিদীম উচ্ছাদ! খেত চলনের ফোঁটা-কাটা অন্ধনিলিন চাদর অথবা নামাবলী গায়ে নগ্নপদে ব্রাহ্মণের দল হাত তুলিয়া আশীর্কাদ করিয়া যাইতেছে। ধারু চলস্ত অবস্থায় ঘাড় ফিরাইরা ভাহার উদাস দৃষ্টি একবার দেদিকে নিকেপ করিতেই চমকিয়া উঠিল,—চলম্ভ পা ছথানা অচল হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। মুহুর্ত্তের জক্ত তার সমস্ত শরীরের ভিতর দিয়া ক্রুতবেগে রক্ত সঞ্চালিত হইল, বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল, অমুচ্চস্বরে অফুটভাবে তাহার মুথ দিয়া বাহির इट्रेन-क न्यानी... এখানে १... এ ভাবে... अमुख्य ! এতথানি দৃঢ়তার অন্তরালে তাহার আন্দোলিত বক্ষের মাঝে ছণিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল অতীত স্বৃতির একটা উন্মাদনা ! শত অসম্ভব ও অবিশাস দূরে ঠেলিয়া একটা অনির্দিষ্ট সভ্যের

স্থামূভূতি তাহার অন্তর-বাহির ছাইয়া ফেলিল। মুহুর্ত্তে হর্ষ ও বেদনার একত্র সংমিশ্রণে উদ্বেশিত আবেগে ধীকু মুথ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, সভাই এ যে কল্যাণী ! লাল চেলীর অর্দাবগুঠনের মাঝে এ মুখখানি তাহার চিরপরিচিত! থোলা জানালার মুক্তপথে অস্তাচলগামী সূর্য্যের রক্তাভা তাহার হৃদ্র মুখথানির উপর আসিয়া পড়িয়াছে, চূর্ব অলকরাজি মৃত্-মন্দ বায়্-সঞালনে সিন্দুর-শোভিত কুদ্র কপোলখানি অস্ত ভাবে স্পর্শ করিতেছে। অবনত চক্ষুছটি নিয়ে গৃহদ্বারে কোলাহলপূর্ণ ভিক্ষকশ্রেণী মধ্যে নিবদ্ধ। স্বর্ণালন্ধার-সজ্জিত একথানি স্থগোল বাছ জানালার গরাদের উপর গুল্ত, মুখে মৃহ হাসি ৷ যৌবনভারাবনত দেহথানি রূপশ্রীতে আজ কানায় কানায় পূর্ণ ৷ মুগ্ধ বিশ্বয়ে ধীরু কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া একটা নি:খাস ফেলিয়া জোর করিয়া অক্ত দিকে দৃষ্টি ফিরাইল ৷ আকাশের আজ নৃতন রূপ, থণ্ড খণ্ড মেবগুলি অন্তমিতপ্রায় রবিরশ্মি-প্রভায় স্বর্ণরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। দেখিতে দেখিতে দারা আকাশথানির উপর কে যেন দিন্দুর ঢালিয়া দিল। দুরে...জাহ্নবীর পরপারে ঐ শুত্র বা**লু**চর ; ভাহার পশ্চাতে আরঙ দূরে দিগস্তের প্রান্তহতে ঘন নীল বনরেখা আচ্চাদিত করিয়া নিশীথের মসি-যবনিকা নামিয়া আদিতেছে। পিপায়ত কেের দৃষ্টি ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার দেই বাতায়ন-পথে আদিয়া ব্যর্থ আশায় মর্মাইত হইয়া ফিরিল...কল্যাণী সেধানে নাই। তাহার পরিবর্তে এক গুল্ল-বসনা নিরাভরণা বিধবা যুবতী দাঁড়াইয়া আছে। ধীক দৃষ্টি ফি গাইয়া সে স্থান ত্যাগ করিল। অক্সমনস্ক ভাবে চলিয়াছে। মনে কেবল এই কথাটাই উঠিতে লাগিল-তবে कि তाहात पृष्टि खम हहेल १ (म कि कलानी नरह १ कि इस स ত ঠিক তাহারই মত দেখিতে...নি চরই সে কল্যাণী। কিন্তু কল্যাণী কাশী আসিবে কেন ? আর এ রকম ভাবে দান-ধ্যানই বা করিবে কেন ? কিন্তু যদি সে কল্যাণী...তবে প্ৰাইল কেন ? আমাকে দেখিয়া কল্যাণীর ত প্লাইবার কোনই হেতু নাই! না না নি কল্যাণী! যাহাকে বালিকা অবস্থা হইতে সেদিন পর্যান্ত দেধিয়াছি, আজ বৎসরের অদর্শনে তাহাকে দেখিয়াও হইত। তাহাতেই বা লাভ কি १.....ইচ্ছা করিলেই ত সাক্ষাৎ-লাভ এখন সম্ভব নয়! কিন্তু সে ত

আমার..... ধীরুর মাধার ভিতরটা জালা করিয়া উঠিল।

বে বেদনাকে এই স্থার্থ কালের মধ্যেও একেবারে
নিঃশেষ করিয়া মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই, অন্তরের কোন্
এক গোপন দেশের এতটুকু স্থান যে বেদনার অমুভূতি
অধিকার করিয়া আছে, আজ সেই বেদনাক্রিষ্ট স্থানে এ
আঘাত বড় বাজিল। ধীরু যেন তার অবশ পা ত্টোকে
আর টানিয়া লইতে পারিতেছিল না, সে যে কোথায়
আসিয়া পড়িয়াছে তাহাও তাহার থেয়াল নাই! পার্শের
বাড়ীগুলির দিকে চাহিয়া দেখিল ছইএকটা বাড়ীর দরজার
ছইচারি জন স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে।

ধীক অপ্রস্তুত ভাবে ফিরিবার উপক্রম করিতেই একজন স্ত্রীলোক আগাইয়া আদিয়া কহিল "এদ না, ফিরছ কেন ?"

ধীরু অভিতৃত হইয়া কহিল "সোনারপুরার রাস্তা—" স্ত্রীলোকটা হাসিয়া অপরা স্ত্রীলোককে কহিল "ওলো, একে সোনারপুরায় নিয়ে যাবি ?"

সেই বাড়ী হইতে একজন মধ্যবয়স্ক পুরুষ বাহির হইরা কহিল "এত হাসি কিসের রে নলী ?" লোকটা ধীকর মুখের পানে চাহিতেই ধীক কহিল "আমায় সোনারপুরার রাস্তাটা দেখিয়ে দিতে পারেন ?"

লোকট কছিল "আপনি নতুন এখানে এসেছেন বুঝি ? এর আগের গলিটা দিয়ে যান, গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেই দেখিয়ে দেবে !"

ধীক শ্বর আলোকে কোন রক্ষে পথ লক্ষ্য করিয়া চলিল! যথন বাড়ী গিয়া পৌছিল তথন রাজি দশটা! দয়াদেবীর ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল তিনি ঘুমাইয়া আছেন। মেঝের উপর একথানা আসন পাতা, এক মাস জল, ও থাবার ঢাকা দেওয়া রহিয়াছে! পাশেই নারাণী আঁচল পাতিয়া হাতের উপর মাথা য়াথিয়া ঘুমাইয়া আছে; ছেঁড়া মহাভারতথানা মাথার কাছে তথনও থোলা পড়িয়া আছে! প্রদীপের আলো ক্ষীণভাবে জনিতেছিল; তাহারই মৃত্ জ্যোতিঃ নারাণীর মূথের উপর আসিয়া পড়িয়াছে! নিথিল বক্ষবাস গভীর নিঃখাস-প্রখাসের সঙ্গে মৃত্ আুন্দোলিত হইতেছিল! ধীক্ষ গোলাসের সবটুকু জল এক নিঃখাসে পান করিয়া একবার ঘুমস্ত বালিকার মূথের পানে চাহিল! পরে ডাকিল পুকী, খুকী, ওঠ, ঘরে গিয়ে শোওগে!"

নারাণী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া ধীক্লকে দেখিয়া জিব কাটিয়া তাড়াতাড়ি আচলখানা গারে দিল! ধীক তাহার জামার বোতাম খুলিতে খুলিতে কহিল "আমি আর কিছু খাব না খুকী, তোমাদের খাওয়া হয়েছে ত ?"

নারাণী কোন কথা না বলিয়া ঘাড় নাড়িল! ধীক তথন জামা খুলিতেছিল, তাহা দেখিতে পাইল না। মহাভারতথানা উণ্টাইয়া রাথিয়া নারাণী কহিল "শোবার বিছানা ও-ঘরে করা আছে...পিসীর কাছে আমিই থাকব!"

ধীক বাছির ছইয়া গেল! নারাণী প্রদীপটা যথাস্থানে রাথিয়া দরজায় থিল দিয়া, তাহার ছোট বিছানায় শুইয়া পড়িল!

>9

কাশী আসিবার করেক দিন পরে একদিন বৈকালে যখন জগদীশ বাবু দশাখনেধ ঘাটের কাছে একথানি স্থানর বাড়ীর বৈঠকথানার বিসিয়া অন্থরী তামাকের স্থান্তি ধূমে ঘরথানি আমোদিত করিতেছিলেন, আর মাঝে মাঝে আফিমের নেশার আবেশে এক-একবার চকু মুদ্রিত করিয়া চুলিতেছিলেন, মাথায় পাগড়ী-বাঁধা কপালে বড় রকমের সিন্দুরের ফোঁটা-কাটা ঈষৎ থর্বাক্লিত একজন হিন্দুগানী লোক থালি পায়ে ধীরে ধীরে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। জগদীশ বাবু যথন তাহাকে দেখিলেন, সোজা হইয়া বসিয়া কহিলেন "আইয়ে মিশিরজী!"

মিশিরজী ওরফে পাণ্ডা শিবশঙ্কর মিশ্র তাহার পাকা গোপে একবার চাড়া দিয়া ফরাসের এক কোণে মাটিতে পা ঝুলাইয়া বসিয়া ঈবং হাস্তে আধ-বাংলা আধ-হিন্দি ভাষার কহিল "আপনার ত কুচ তফলীফ হোতা নেহি! হাম্ সব বন্দোবস্ত করিয়েছে, কাল মারীলোককো মন্দিরমে লে যাগা; ভাল দর্শন হোবে মহারাজ।"

জগদীশ বাবু হাসিয়া বলিলেন "হাা—বাড়ীতে বলছিল বটে যে কাল মন্দিরে যাবে! তা অমনি একদিন ছুর্গাবাড়ী দেখিয়ে আনবার বন্দোবস্ত কর!"

পাশু ঠাকুর তাহার বড় বড় চকু বিক্যারিত করিয়া কহিল "উদ্ধে ক্যা আছে, হুঁরা রাজা পাশু হার, ও হামার শালা আছে, ভাল বন্দোবস্ত হোবে।"

জগদীশ বাবু কোমরে হাত দিয়া কহিলেন, "ওই

মেরেরাই যাবে—আমার যাওয়া হবে না, কোমরের ব্যথাটা আবার বেড়েছে! মেরেদের সঙ্গে হরি ঠাকুর যাবে, আর দরওয়ান যাবে!"

"হরি ঠাকুর ? কে ?—হরিয়া পাণ্ডা ?" পাণ্ডা ঠাকুর জগদীশ বাবুর মুথের দিকে চাহিয়া রহিল ! এমন সময় একজন কুড়ি একুশ বছরের বেশ মোটা গোলগাল ধরণের ছোকরা, মাথায় বাবড়ী চুল, ছেঁড়া চটি পায়ে পট্ পট্ শব্দ করিয়া আসিয়া হাজির হইল ! তাহার একটি চোপ কাণা, গায়ের রংটা তামাটে, কাণে একটা আধপোড়া বিঁড়ী!

"এই যে হরি, তোমার কথাই পাণ্ডা ঠাকুরের সক্ষেহচিত্ল! পাণ্ডাজী, এই এর নামই হরি ঠাকুর; পাশের লাল ছোট বাড়ীখানা হচ্ছে এদের! এদের বাড়ীর মেরেরা খুব ভাল, আমাদের বাড়ীর মেরেদের সঙ্গে ভারী আলাপ হরেছে।"

পাণ্ডা ঠাকুর হরিকে জিজ্ঞানা করিল "আপ্ হিঁয়াকা রয়নেওলা হায় বাবু ?"

হরি হাসিয়া কহিল "হাঁ পাণ্ডাজী; হামারা নাম নেহি
শুনা হার 

কাণা হরিকে জাস্তা নেই, এমন লোক কাণীতে
হার 

\*\*

পাও জৌ হাসিয়া কহিল "হাঁ হাঁবাবু, আব্ মালুম ভয়া ৷ ও-বরৰ ভালকি মুগুলে যোমারপিঠ ভয়াণা—"

হরি বাধা দিয়া কহিল "হাঁ উসমে হাম্থা! মারকে ভূত ভাগার দিয়া। জানেন বাবু, এক মাগী এক ভদ্রলাকের ঘটাচেন কেড়ে নিরেছিল। আমাদের দলে থবর আসতে সবাই হৈ হৈ করে গিয়ে ভদ্রলোকের ঘটা আদার করলুম! এই সব বাবুরা এথানে আমোদ করতে আসে; কিন্তু এথানকার লোক যদি সঙ্গে না থাকে মশাই, এমন সব বেমকা যারগা আছে বুঝলেন কি না—হাঁ।"

জগদীশবাব বাধা দিয়া কহিলেন "সে থাক্গে! শোন হরি, কাল মেরেরা সব মন্দিরে যাবে, ভাহলে ভূমিও ওদের সঙ্গে থেকো! এই পূজার ভিড়, আর গয়াতে যা নাকালটা হয়েছিলুম, মনে হলেও গায়ে জয় আসে! আর গয়ালী পাগুলের যা জুলুম।"

পাঙা ঠাকুর গোঁফে চাড়া দিয়া কহিল "হিঁয়া ওসব কুছু নাই মহারাজ! হামরা আপকো তাঁবেদার! আপকো মঞ্জামে দর্শন করাবে, ছকুম তামীল করবে, আপ্ খোল হো কৰু যানেকা বক্ত ব্ৰাহ্মণকো যা দিবেন মাথা পাতি লেব! একদিনকা কাম ত নাই মহাবাজ!"

জগদীশবাবু হাসিয়া কছিলেন "সে ত ঠিক পাণ্ডাঞ্জী। কি হে হরি, দাঁড়িয়ে রইলে কেন ?"

শ্বাজে না আর বদব না, দিদিমণি ডেকে পাঠিরেছিলেন, যাই বাড়ীর ভেতর দেখি কি ফরমাদ করেন! বোধ হয় কাল পূজার জন্ত দব জিনিদ কিনতে বলবেন। দিদিমণির যা ঠাকুর-দেবতাকে ভক্তি, বাবু বুঝলেন কি না রাস্তায় ভাঙ্গা হড়িটিকে পর্যান্ত মাধা ঠকবেন।

জগদীশবাবু একটা নিঃখাদ ফেলিয়া কহিলেন "বিধবা মাতুষ, কি নিয়ে থাকব বল ; এই বয়দেই কপাল পুড়লো—"

"মাজে হাঁণ, তা ত বটেই—আছে৷ বস্থন তাহলে—দেখি"
জগদীশবাবু বাধা দিয়া কহিলেন "তোমাদের ওপর
আমরা বড়েই জুলুম করছি—না হে ? তা আমরা বিদেশী
লোক, তোমাদের এখানে এসেছি, একটু বিরক্ত করব বৈকি !"
- হরি তাহার দৃষ্টিহীন চকুটা বন্ধ করিয়া কহিল "হাঁ।…
হাঁ়া…কি বলেন বাব্…এর আর বিরক্ত কি !"

পাঙা ঠাকুর এতক্ষণ বসিয়া গোঁকে চাড়া দিতেছিল, কহিল "তবু মহারাজ হাম আয়, কাল সকালে আ যাবে !"

"আছো, কাল সকালে এস, এরা মন্দিরে যাবে! দেরী করো না যেন, আবার এদের কুমারী-ভোজনের হেঙ্গাম আছে।"

"না মহারাজ, হাম ব ড় ভোর আসবে।" পাঙা ঠাকুর চলিয়া গেল !

জগদীশবাবু ডাকিলেন "ওরে নেতা, কল্কেটা বদলে দিরে যা! হাঁা হরি, তাহলে তুমি বাড়ীর ভেতর মেয়েদের সলে দেখা করে 'কুমারী পুজোর' কি সর জিনিস আনতে হবে একটা ফর্দ করে ফেল! তোমার বৌদির কাছ থেকেটাকা নিয়ে জিনিসগুলো আজই কিনে ফেল, কি বল?"

হরি উৎসাহ ভরে কহিল "আজে হাঁা, ওই পাণ্ডা বেটাদের হাতে টাকা দিতে আছে ? অমন কাজও কথনও করবেন না মশাই ! ওদের চেনেন না মশাই । ওই যে দেখছেন বেশ মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে, আর মুথে কথার কথার রাজা মহারাজা বানিরে দের, ধর্ম্মের নাম করে বেটারা কি কম পরসাটা ফাঁকি দিয়ে নের ? এই দিদিমা বলে সেদিন আরপূর্ণার মন্দিরে বৌরাণী পাণ্ডা বেটাকে ২৮ টাকা দিয়েছেন! আমি থাকলে ও নিতে পারত ? ব্রাহ্মণ থাবে না আর কিছু! ওই বেটারই পেট-পূজো হবে! যা আপনাদের দরকার হবে, হয় আমাকে না হয় আমার দিদিমাকে বলবেন, সব বন্দোবস্ত করে দেব!"

"আছা<sub>।</sub>" হরি ঠাকুর অন্দরাভিমুথে চলিয়া গেলে জগদীশবাবু তামাক টানিতে টানিতে চকু মুদ্রিত করিয়া ভাবিতে লাগিলেন "হরি ঠাকুর যাহা বলিল, তাহাই ঠিক! পাঞারা যাত্রীদের কাছে ত্রপর্মা রোজগার করিবে বলিরাই এই ব্যবসা পুরুষামুক্রমে চালাইরা আসিতেছে। হরি ঠাকুর ও তাহার দিদিমা স্থপদা ঠাকরুণ, এথানকার বাসিন্দা ভদ্রলোক. ইহারা স্থবিধা করিয়াই দিবে ৷ ইহাদের লোভ বড় জোর ছই-এক দিন এখানে নিমন্ত্রণ থাইবার. ছই-পাঁচ টাকার উপর; তাহার বেশী নছে। আর কল্যাণীও স্থপদা ঠাকরুণকে পছন্দ করে।" কল্যাণীর কথা মনে আদিতেই জগদীশবাবুর চক্ষের সম্মুখে তাহার পূজারতা মূর্ত্তিথানি ফুটিয়া উঠিল! "আহা লাল বেনারদী শাড়ীথানি পরে পূজাকালে ওকে कि चन्त्रहे (पथात्र । এত पित्न कना नित्र मन कितित्राह्म ... নিশ্চয়ই ফিরিয়াছে।" একটা স্থথের অমুভৃতিতে তাঁহার **হৃদর** ভরিয়া উঠিল ৷ তিনি উঠিয়া ডাকিলেন, "ওরে নেতা, বর বন্ধ কর।"

নেত্য চাকর হাজির ছিল, কহিল "যে আজা কর্তা।"
জগদীশ বাবু অন্দরের দিকে যাইতে যাইতে কহিলেন
"আর গড়গড়াটা ওপরে নিয়ে আয়!"

হরি ঠাকুর অন্দরে প্রবেশ করিয়াই ডাকিল "কই গো
দিদিমণি কোথায় ?" জগদীশবাবুর মামী সহু ঠাকুরাণী তথন
এক বাটি গরম হধ পাথার বাতাস দিয়া ঠাগু। করিতেছিলেন। তিনি হরিঠাকুরকে দেখিয়া একটা বিরক্তিপূর্ণ
কটাক্ষ করিলেন। এবং মুখভলী করিয়া কহিলেন "এখানে
তোমায়...দিদিমণি ফিদিমণি কেউ নেই বাবু, দেখগে
ওদিকে" হরিঠাকুর উঠান পার হইয়া ওদিকে গেলে
পার্মস্থ একটা বিড়ালকে সজোরে পাথার আঘাত করিয়া
কহিলেন "ছোঁড়া সাতপুরুষের দিদিমণি পেয়েছে!
মড়িপোড়া বামুনের সময় নেই অসময় নেই, ঠাক্ষ ঠাক্ষ
করে এসে দিদিমণি কই গো, দিদিমণি কই গো। মর,
আমি তার কি জানি? আমার কাছে কেন্! আমি কি
তোদের কোন শলা-পরামর্শে আছি…না থাকতে চাই।

ধা, দশজনে লুটে পুটে · · আমার কি! আর ওই যে যব সোমত মেয়ে দকাল নেই দক্ষে নেই টেলদ-টেলদ করে ওই ছোঁড়ার দলে বেরিয়ে কানী দহর তোলপাড় করছিদ, এতে লোকেই বা বলে কি? বলতে গেলেই মামী ত ভারী মলা হবে, ভায়ের কাছে দাতথানা করে লাগাবি! এমনি ত লোকের কাছে বলে বেড়াদ 'আপনার মামী নয়, গাঁ। দলপর্কে মামী। তা না হয় কেউ নাই হলুম, তোদের বাড়ী গতর খাটাই খাই, তাই বলে নেয্য-অনেয়া বলব না? তোর বাবা যে এই রাঁড়ি বামণীকে আদর করে হাতে ধরে এনেছিল লো, তথন দব ছিলি কোথায় ৽ · · বারণ করতে পারিদনি ৽ দছ বামনি আজকের নয় লো। ল

কি গো মামী, আপন মনে বিড়-বিড় করে কি বকছ? এরপর দেখছি লোকে তোমায় পাগল বলবে।" কাদখিনী সত্ঠাকরুণের পাশে আদিয়। দঃড়াইল।

"আমাদের আর পাগল হবার বয়েদ নেই বাছা; আর হলেও মুথ থুবড়ে পড়ে থাকলে দেখবে কে বল ? দশটা দাসী বাদীও নেই, দরদের লোকও নেই! গতর খাটিয়ে খাই—"

কাদস্বিনী বাধা দিয়া কহিল "কি আর বলেছি মামী যে লাথ কথা শুনিয়ে দিচছ ? তোমার সঙ্গে কথা কওয়াই দায়। ওই জন্তে তোমার সঙ্গে কথা কই না!"

তি আমার সঙ্গে কথা কইবি কেন ? ওই কানা ছোঁড়ার সঙ্গে রাতদিন মুখোমুখি হয়ে বসে খুব কথা কও! আমি যদি বলতে যাই, দশ ঝাঁটা আমার মুখে ওলে মেরো! আপনার জন বলেই বলতে যাই, সত্যি ত আর রাঁধুনী নই। ভগবান মেরেছেন তাই…না হলে অমারও…"সত্যাকরণ আর বলিতে পারিলেন না, আচলে মুখ ঢাকিয়া ফুঁপাইরা কাঁদিতে লাগিলেন।

"দেখ মামী, সকাল নেই, সন্ধ্যে নেই, সব সময়
ভগু ভগু চক্ষের জল ফেল কেন বল ত ? এতে কি গেরস্থর
কল্যেণ হয় ? বৌদি ত মিছে বলে না যে মামীর ভীমরতি
হয়েছে।"

সহঠাকরণ জন্দন জড়িত স্থারে কচিল "সে ত বলবেই, আজ উড়ে এসে জুড়ে বসে গিল্লা হল্লেছেন। বলে, শশা-বেচুনা বেচত শশা, তার হল্লেছে স্থাথের দশা। ত্হাতে প দান ধ্যান হচ্ছে, ওই স্থাদা মাগী আসছে উঠতে বসতে সন্দেশ রাবড়ী মুথে তুলে ধরছে, কানা ছোঁড়াটার ঠোলা ঠোলা জল-থাবার। সব দেখছি! টাকাগুলো খোলামকুচীর মতন হিল্পেট হচ্ছে। চোথে দেখতে পারি না তাই বলা! সত্যি, জগু ত আমার পর নয়, গেলে তারই থাবে! নাহলে আমার কি লা! ভিক্নে মাগলে দিন চলে যাবে! তখনই ত জগুকে বলেছিলুম—বাবা আবার বিয়ে করছ,—এ লেকাপড়াউলী বউয়ের সঙ্গে আমার বনবে না, আমার বিন্দাবনে পাঠিয়ে দাও। তখন জগু বল্লে, না মামী, বউকে ফেলতে পারব তবু তোমায় ফেলতে পারব না! এখন আমায় এই হেনন্তা! হাঘরের মেয়ে এসে—

কাদ্ধিনী বাধা দিয়া কহিল "দেথ মামী, দাদা ভানলে একটা কেলেয়ারী হবে! বউএর নামে এই সব বলছ—"

সহঠাকরণ গালে হাত দিয়া কহিল "ওমা, অবাক করলি কাদি? বউএর নামে আমি আবার কথন কি বলুম? অমন অধ্যে কথা সহু বামনী বলে না! জিব খদে যাবে। যাই দেখি একবার জগুর কাছে, আমার পেছনে এত করে লাগিস কেন বলু তো? তোরাই ভাঙ্গিস, আমি ত কারুর সাতেও নেই, পাঁচেও নেই!" হুধের বাটি লইয়া সহু ঠাকরুণ তাড়াতাড়ি যাইতেই অমাবধানতা বশতঃ হুধের বাটি হাত হইতে পড়িয়া গিরা সব হুধ দালানে গড়াইয়া গেল! কাদিখিনী মুখ টিপিয়া হাসিয়া সহুঠাকরুণের দিকে চাহিয়া কহিল দাদা এখনি হুধ খাবে, আরু সব হুধ ফেলে দিলে? বউদি দেখলে কি বলবে?"

কাঁদ কাঁদ ভাবে সহঠাকরণ কহিল "আমি ফেলে দিলুম? অমন মিথো কথা আমার নামে বলিসনি কাদি? আমি তোর মার মার কি ভালটাই বাসত!"

তাড়াতাড়ি একঘট জল আনিয়া সত্ঠাকরণ সে স্থান পরিকার করিতে লাগিলেন! উপর হইতে কল্যাণী কহিল "হুধ জাল দেওয়া হয়েছে মামী, তাহলে নিয়ে এস, উনি এসেছেন!"

সত্ঠাকুরাণী কাদ্ধিনীর হুটো হাত ধরিয়া কহিলেন "ওমা বলুনা কাদি…কি বলে ছাই…যে কাল বেড়ালটা ছুধ সব থেয়ে গেছে !"

কাদখিনী হাদিয়া কহিল "আমি নেতাকে পাশেরদিয়ে

দোকান থেকে চট্ করে ছধ আনিয়ে দিচ্ছি, ভূমি চেঁচিও না। কিন্তু মনে থাকে যেন কাদীর সঙ্গে আর লেগোনা।"

"ওমা, তুই আমার পেটের মেরের মতন...তোর সঙ্গে... ইাা কি যে বলিস ! আমি জপটা সেরে নিইগে...তুই তাহলে হুধ দিরে আসিস মা !" সহঠাককণ দীর্ঘ পা ফেলিয়া ঠাকুর-ঘরে ঢুকিলেন ! কাদম্বিনী হাসিয়া উপরে গেলেন।

দোতালার জানালার ধারে কল্যানী মাথায় ঈবং বোমটা টানিয়া বিদয়া ছিল। সমূথে একথানা কম্বলের আদনে স্থানা ঠাকুরানী বিদয়াছে। একধারে একথানা টুলের উপর পা ঝুলাইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া হরিঠাকুর বিদয়া ছিল। এক-রাশ কাল চুলের গোছা পিঠে ফেলিয়া কাদিখিনা সেখানে আদিয়া দাঁড়াইতেই হরিঠাকুর একবার তাহার দিকে চাহিয়া মৃথ ফিরাইয়া কোঁচার কাপড় দিয়া মৃথথানা মুছিয়া লইল। তারপর তাহার লম্বা কমা কমা দুয়া মৃথথানা মুছিয়া লইল। তারপর তাহার লম্বা কমা কমিল শবেশ, স্মাপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন ? আমাদের সব ঠিক-ঠাক হয়ে গোল, আপনার সঙ্গে ত দেথাই নেই। আপনি ত যাবেন আমাদের সঙ্গে গেঁ

কাদখিনী ঈষৎ হাসিয়া কল্যাণীকে কহিল "কোথায় বৌদি ?"

"শঙ্কটার বাড়ী।"

হরি ঠাকুর চোথ মূথ ঘুবাইরা কহিল "বুঝছেন কি না— অমনি বজরার যেতে যেতে বেণীমাধবের ধ্বজা দেখিয়ে দেব।" স্থাদা ঠাকুদণ বিহক্ত ভাবে কহিল "আঃ, তুইথামু না

হ্রিচরণ !"

শনা তাই বল্ছি" বলিয়া হরিচরণ পা নাচাইতে লাগিল; আর মাঝে মাঝে তাহার একচকু দিয়া নিজের আধময়লা কাপড়ও ফতুয়ার দিকে চাহিয়া লজ্জা বোধ করিতেছিল। কাদম্বিনী সরিয়া আসিয়া কল্যাণীর কাণের কাছে মুখ লইয়া আত্তে আতে কি বলিতেই কল্যাণী আঁচল হইতে চাবির রিং খুলিয়া দিয়া কহিল, "বাক্ত থেকে বার করে নাওগে!"

কাদ্দ্বিনী বাক্স হইতে গোটা পাঁচেক টাকা বাহির করিয়া লইয়া যাইবার সময় কহিল "বৌদি শোন!" কল্যাণী উঠিয়া আসিতেই তাহাকে একটু অন্তরালে লইয়া গিয়া কাদ্দ্বিনী কহিল "ভাল রাবড়ী সন্দেশ আনা নেতার কম্ম নয়। আমি বলি যে, হরি ঠাকুরকে দিয়ে কচুরী গলিত থেকে আনিয়ে নাও।"

কল্যাণী ভ্রাকুঞ্চিত করিয়া কহিল "আবার ওকে বলতে যাওয়া কেন ?"

"তাতে কি হয়েছে ?"

কল্যাণী গম্ভীরভাবে বলিল "আমি কিছু ওকে বলতে পারব না।"

"আচ্ছা, তুমি কেন বলবে, আমিই বলছি।"

কল্যাণী কুরস্বরে কহিল "সে যাহর কর; কিন্তু কিছু আবার মনে না করে।"

তাচ্ছিল্যভাবে কাদম্বিনী কহিল, "হাঁা, মনে আবার কি করবে ৪ ভারী ত কাজ—"

কল্যাণী চাবির গোছা আঁচলে বাঁধিয়া আর কোন কথা না বলিয়া ঘরের ভিতর আদিল! কাদম্বিনী দরজার পাশে দবিয়া ঈষৎ হাস্তে কহিল "হরিঠাকুর, শোন!"

"কি—আমায় ভাকছেন?" বলিয়া হরিঠাকুর তাজাতাজ়ি উঠিবার সময় কাছার কাপজ় টুলের কোণে বাধিয়া থটাশ করিয়া টুলখানা পড়িয়া গেল! সেদিকে দৃকপাত না করিয়া একহাতে তাহার চলচলে কাছাটা খানিকটা টানিয়া আঁটিয়া কাদখিনীর নিকট আসিতেই নিম্নন্তরে কাদখিনী কহিল "এদ—বলছি।"

হরিচরণের ব্যস্ততা দেখিয়া কল্যাণী হাসি চাপিয়া মুখ ফিরাইল। স্থখদা ঠাকরুণ কহিল "সব তাতেই ব্যস্তবাগীশ।" কাদ্দিনী সিঁড়া বহিয়া নামিতে লাগিল। হরিচরণ কহিল "কি দরকার বলুন ?"

"এদ না গো—বলছি" বলিয়া নীচে আদিয়া কাদিয়িনী কহিল "আজ ওই সামনের বাড়ীর মেয়েদের থেতে বলেছি। তাই তৃমি যদি কচুবী গলি থেকে ঘটাকার ভাল রাবড়ী আর সন্দেশ কিনে এনে দাও, একটু কন্ত যদি আমাদের জন্ত কর!"

হরিচরণ কহিল "এর আর কি—আমি এখনি যাছিছ।" টাকা লইরা হরিচরণ একটু আগাইরা গিরা পুনরায় ফিরিয়া কহিল "আপনার যথন যা দরকার হবে আমায় বলবেন, আপনার কাজ করতে আমার ভারী আননদ হয়।"

কাদস্বিনী হাসিয়া কহিল "স্ত্যি বলছ ?" . "যা দিব্যি করতে বলেন…মাইরী" "আছে।, দেখব।" বিশয়। কাদখিনী মৃচ্কী হাসিয়া চঞ্চল চরণে সে স্থান ত্যাগ করিল।

স্থাদা ঠাকরুণ কল্যাণীকে কহিল, "তাহলে ভাই আজকে উঠি, বেলা গেল, আবার হিমীটা বাড়াতে একলা রয়েছে।"

কল্যাণী কহিল "তাঁকেও সঙ্গে করে আনেন না কেন ? এথানে ত আমাদের আর কোন বেটাছেলে নেই—আনতে বাধা কি !···কর্ত্তা · তিনি ত .."

বাধা দিয়া স্থাদা ঠাকরুণ কহিল "না সে জন্তে নয়, তবে এই বছরখানেক হল কপাল পুড়েছে কি না, তাই কোথাও বড় একটা যেতে চায় না! আচ্ছা, তাকে আমি কাল থেকে নিয়ে আসব।"

তাই আনবেন, কথাবার্ত্তাতে মনটাও অনেকটা ভাল থাকবে। তা তিনি এত কম বয়সেই যে কালী এসেছেন ?… শ্বন্ধবাড়ী না থেকে…

স্থান ঠাকরণ একটা টোক গিলিয়া বলিল "সে কথা আর বল কেন বৌদি! তারা কি মানুষ! চামারের বেহদ ! তারেচ থেকে ত আর সে কথা কালে শুনে চুপ করে থাকতে পারিনে... তাই এনেছি এখানে... যা জোটে বরাতে ত একবেলা হটো .. সম্পর্ক ত আবে ফেল্না নয়!" স্থানা ঠাকুরাণী একটা বড় রকমের দীর্ঘনি:খাস ছাড়িলেন।

কল্যাণী অন্তমনস্কভাবে কহিল "তা ত সত্যিই !"

স্থান ঠাককণ আসন হইতে উঠিয়া কহিলেন "তাহলে ঐ কথাই ঠিক বইল। আমি কুমারী ঠিক করে নিয়ে আসব—দে জন্মে তোমার কোন ভাবনা নাই! ওসব পাণ্ডার কথায় বিশ্বাস কি ভাই! কে জানে কোন্ জাতের মেয়ে ধরে নিয়ে এসে বলবে "বামুনের মেয়ে"! তোমার পয়সাগুলো একেবারে নয় ছয় বাজে খরচ হবে…তুমি বলো কর্ত্তাকে, হরে আমার তোমাদের সব কাজ করে দেবে! একা আমার হরে একশ জনের কাজ করতে পারে। এই সে বছর গেরণের সময় কোথাকার রাণীই হবে বুঝি, না তোমাদের মতন বড়লোকই হবে—একজনরা এসেছিল, একা হরে দশ হাতে সব শুলিরেইক করে বামুন ভোজন, এয়োতা ভোজন.

কুমারা পূজো, এই যতকিছু উনকুট-পর্যটি কাজ কাশীর আছে সমস্ত নিঝঞ্চে করিয়ে দিলে। অবিশ্রি তাতে ও কিছু পেরেও ছিল।...মিথ্যা কথা বলব কেন। বিলয়া স্থানা ঠাকুরানী হাদিল। কল্যানীর মনের মধ্যে হরিঠাকুরের সম্বন্ধে যে একটা বিরুদ্ধ ধারণা ছিল, তাহা কাটিয়া গেল।

স্থান ঠাকুরাণী কহিল "বিশ্বনাপের আরতি দেখতে যাবে ত ?"

"যাব। আপনি আসিবেন।<del>"</del>

ञ्चथला ठीकक्रण हिम्बा (शत्म क्लांनी स्नानांत शद्त দাঁড়াইয়া উদভ্রাস্তচিত্তে দূরে গন্ধার দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। সন্ধার ধুদর ছারা গঙ্গার উপর পড়িয়াছে ! তটভূমি দংলগ্ন ঘাটের দীপাবলী জ্বলিয়া উঠিয়াছে। তাহারই আলোক-রেথা গঙ্গার জলে স্রোতের মুথে আঁকিয়া বাঁকিয়া সাপের মত থেলা করিতেছে। দূরে মাঝগঙ্গায় ছোট ছোট পান্দী ও বজরা ভাদিয়া যাইতেছে। একথানি বজরা ঘাটের সন্নিকট দিয়া ঘাইতেছিল— তাহাতে ছইজন অরোহী! বজরার ছাদে ছুইটি বেতের মোড়ায় হুইজনে পাশাপাশি বিদিয়া আছে। একজন পুরুষ। একজন श्री। त्वाथ इश डिशांत्रा श्रामी श्री इहेरव। हा। নি-চর্ই স্বামী স্ত্রী। ওই যে মেরেটি উহার কাণের কাছে মুখ আনিয়া কি বলিতেই পুরুষটি হাসিয়া উঠিল! কি স্থুখের জীবন ওদের ৷ এমনই ভাসমান বজরার মতন ওদের জীবন-তরণীও বুঝি আনন্দের একটানা স্রে:তে ভাসিয়া চলিয়াছে ! উভয়ে উভয়কে ভালবাদে, উভয়ের এক লক্ষা, এক গতি। কত আশা আকাজ্ঞায় জড়িত তুটি প্রাণ সংসারের স্থুখ তুঃখ ঝঞ্চা তুইজনে ভাগাভাগি করিয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে জীবনের দিনগুলি কাটাইতেছে। এমনিভাবে হাত-ধরাধরি করিয়া মৃত্যুর পরপারে পর্যান্ত ঘাইবে, আবার আসিবে. আবার যাইবে,—যুগ যুগাস্ত ধরিয়া হয় ত এই আসা-যাওয়া চলিবে ৷ আর তাহার জীবন • — একটা · · কল্যাণী আর ভাবিতে পারিল না, একটা দীর্ঘধান বুকের মধ্যে চাপিয়া **छित्रा** (शन । ( ক্রমশঃ )

# যৌন-তত্ত্বে পুরুষ ও নারী

### শ্রিমির্মাল দেব

পুক্ষ ও স্ত্রীর যৌন-সঙ্গমের হারা সন্তান উৎপন্ন হয়—এই ই স্টেরি চিরন্তন ধারা, এবং জন্ম-মৃত্যুর পথ বাহিন্না এই উপারেই মানব-জগত চির-স্থানী হইনা রহিন্নাছে। তাই মানব-জাতির আদিম দিনে—যথন সমাজ, সংস্কার, শাস্ত্র, ধর্মা, নাতি, এ সকল কিছুরই উদ্ভব হর নাই, তথন কেবলমাত্র ইন্দ্রিরের সম্পর্ক ছাড়া পুক্ষ ও নারীর মধ্যে অপর কোনো সম্পর্ক ছিল না। তথন নারী ছিল পুক্ষরের প্রথম ও প্রধান সম্পত্তি—তাহার ইন্দ্রির-ক্ষুধার খাত্ত, তাহার পরিশ্রমের যত্র, তাহার বাণিজ্যের পণ্য, তাহার আদান-প্রদানের শ্রেষ্ঠ উপহার। তথন মান্ত্রের জীবনে নীতি বা শ্লীলতা বলিন্না কিছুই ছিল না। তথন মান্ত্র্য ও পশুর মধ্যে মূলতঃ কোনো পার্থক্যই ছিল না,—পশুর মত কেবলমাত্র আহার, নিন্তা, বৈশ্বনই তথন ছিল মানুষের কার্য্য, এবং শুধু বংশ-বিস্তারই ছিল তাহার অন্তিশ্বের সার্থকতা!

তাণরপর ক্রমে-ক্রমে সংখ্যায় বন্ধিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন মামুষের জীবন-সংগ্রাম স্কন্ধ হইল এবং প্রতিযোগিতা দিন-দিন প্রবলতর হইতে লাগিল, তথন মামুষ দেখিল যে দে সংগ্ৰামে নিছক দৈহিক শক্তির ধারা জয়ী হওয়া যায় না. সেই সঙ্গে মান্সিক শক্তিরও একান্ত প্রয়োজন। এইরূপে প্রবোজন-চক্রে মামুষের অস্তরের নিদ্রিত বৃদ্ধি ও চিস্তা-বৃত্তি জাগ্রত হইয়া উঠিল। বুদ্ধি, বিবেক ও চিন্তা-বুত্তির অভি-ৰ্যক্তির সঙ্গে দলে যখন মামুহের চরিত্রে একটা নীতি ও শ্লীলতার জ্ঞান বিকশিত হইয়া উঠিল, তথন মাহুৰ প্রথম উপলান্ধ করিল যে, ইক্সিয়-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া একটা প্রগাঢ় আনন্দ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সে আনন্দ শরতের রৌজের মত বড়ই ক্ষণিক, অস্তরের মধ্যে সে কোনো স্বায়ী স্থুৰ আনিয়া দেয় না। দেহের ক্ষণিক আনন্দকে অভিক্রম ক্রিয়া ইন্সিয়-ভৃত্তির মধ্যে এই যে একটা স্বায়ী মানসিক তৃপ্তির সন্ধান—সেই সন্ধানই মামুষের প্রেমের প্রথম উলোষ ! ভাই প্রেমের যদি কোনো যথার্থ সংজ্ঞা থাকে ভো সে এই-মামুবের বৃদ্ধি, বিবেক ও ভাবুকতার দারা দংশোধিত

ও পরিমার্জ্জিত আদিম দিনের হুর্দমনীয় ইন্দ্রিয়-ক্ষুধার শাঙ্ক সংযত রূপই প্রেম। এই খাঁটি সত্য কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্র আতি সহজ স্থালয়ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—"সেই হুর্দান্ত প্রবৃত্তির তাড়নাকেই সৌখীন কাপড়-চোপড় পরিয়ে সাজিয়ে-গুলিয়ে দাঁড় করালেই উপস্থাসের নির্ভুত ভালবাসা তৈরী হয়।" \* মজ্জাগত ইন্দ্রিয়-ক্ষ্ধা হইতে ক্রম-বিকশিত এই যে প্রেম—সেই মূল প্রেমই স্থান কাল পাত্র ভেদে মাড়-মেহ, পির্ডু-মেহ, লাড়-মেহ, ভগ্নী-মেহ, বন্ধু প্রীতি, স্বদেশ-প্রেম প্রভৃতি নানা রূপে নানা মূর্ত্তিতে অভিব্যক্ত হইতেছে। এমন কি বাহ্নত: সম্পূর্ণ বিভিন্ন মনে হইলেও প্রেমের চরম অভিব্যক্তি—ভগবৎ-প্রেমও এই দেহজ প্রেমেরই পূর্ণ পরিণতি!

প্রেমের মূল ভিত্তি যৌন-মিলনের আকাজ্ঞা, তাই অন্তরের মধ্যে প্রেমের স্বাভাবিক ও সম্পূর্ণ বিকাশের জন্ত ভিন্ন লিঙ্গ অর্থাৎ পুরুষ ও নারীর একাস্ত প্রয়োজন। সম-লিলের মধ্যে যে প্রেম, তাহা প্রেম নহে, তাহা বন্ধুছেরই मामाखत्रमाळ। 'राथात्न পुरूष वा नात्री व्यशस्त्रत्र व्यवका প্রভাব হইতে বঞ্চিত বা বিচ্ছিম, দেখানে অস্তরের বিকাশ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। চির-কুমার বা চির-কুমারী এই व्यत्रम्भूर्व मत्नाविकारमञ् উब्बन मृष्टीखः। त्य त्थ्यम माश्रूरसञ् ভাবুকতা ও নীতি-জ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত, সে প্রেম সার্থক ७ ज्ञ्बत ; -- मानव-श्वनस्त्र याश किছू मश्द, याश किছू छेनात, যাহা কিছু সুন্দর, তাহাকেই এই প্রেম সঞ্চাবিত করে। অপর পক্ষে যে প্রেম ভাবুকতা ও নীতি-জ্ঞান-বিবর্জ্জিত তাহা কুত্রী ভীষণ, কেবলমাত্র পাশবিক শালসা ছাড়া তাহার মধ্যে আর কিছুই নাই। মানব-চরিত্রের সমস্ত জ্বস্তুতা কর্দর্য্যতা এই প্রেম হইতেই উদ্ভত,--এই লালসাময় প্রেমই সমাজের মহামারী।

আক্রতিগত সাদৃশ্র থাকিলেও পুরুষ ও নারীর মনের

<sup>\*</sup> চরিত্রহান--৩১শ পরিচেছদ

ধারা ও প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ বিভিন্ন । এই বৈসাদৃগ্রের মূল কারণ ছীব-জগতে উভয়ের কার্য্যের ও উদ্দেশ্রের বিভিন্নতা। পুরুষের একমাত্র কার্য্য নারীর গর্ভ-সঞ্চার করা, এই গর্ভাধান ক্রিয়া সম্পূর্ণ হইলেই জীব-জগতে পুরুষের অন্তিত্ব সার্থক হয়। কিছু কেবলমাত্র গর্ভ-সঞ্চার হইলেই নারীর কার্য্য সমাপ্ত হয় না,—নিম্নমিত কাল পর্যান্ত তাহাকে সন্তানকে গর্ভে ধারণ করিতে হয়, তা'রপর সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে ভাল দিয়া সে সন্তানকে সবল ও পরিপুষ্ট করিয়া ভূলিতে হয়; এবং যে পর্যান্ত সন্তান আগনি জীবন-ধারণক্রম না হয়, ততদিন পর্যান্ত সমস্ত আপদ-বিপদ হইতে তাহাকে স্বত্বে রক্ষা করিতে হয়। জীব-জগতে পুরুষ ও নারীর কার্য্যের এই মৌলিক বৈষ্মাই তাহাদের চিরত্রগত ও প্রকৃতিগত সকল বৈষ্যেয়র মূল।

যৌন-সন্মিলনে পুরুষ সক্রিয় পক্ষ (active agent) এবং নাবী নিজ্ঞিয় পক্ষ ( passive agent )। এই কারণে পুরুষের প্রেম ছন্দান্ত-প্রকৃতির এবং পুরুষের যৌন-কুধা নারীর অপেকা অনেক প্রবল ও অধিক। বয়ঃসন্ধির কাল रहेर७हे भूक्ष चट:हे এकहा चम्मा ध्वरंग नाजीत श्रीक আরুষ্ট হয়। এ সময়ে তাহার প্রেম সম্পূর্ণ ইক্সিয়ক এবং নারীর দেহের সৌন্দর্য।ই তাহাকে মুগ্ধ করে। অপর পক্ষে, নারীর দৈহিক ও মানসিক গঠন যদি সৃত্ত ও স্বাভাবিক হয়, তাহা হইলে সে কোনো কালেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইর। ইক্রিয়-তৃথ্যির জন্ত পুরুষের দিকে ছুটিয়া যার না। এই মানশিক বৈশিষ্টাই "বুক ফাটে ত মুথ ফোটে না"-এই व्यवादमञ्ज्ञ मत्था सम्माष्टे वाक श्रेषादः। नात्री कथनक भूकरवन ত্তায় সহজে ও স্থুম্পষ্ট ভাষায় প্রেম নিবেদন করে না; সে शाद, जाद, नीनाव, जिन्नाव भूक्रावत त्थारक देखीश करत এবং সচেতন রাখে। এই মজ্জাগত প্রবৃত্তি হইতেই নারীর ৰিশাস চাতুরীর (coquetry) উৎপত্তি। সংযত এবং মার্জিড ব্দবস্থায় বিলাস চাতুরী একটি মোহন ও লোভনীয় বস্তু। যে নারার মধ্যে বিলাস-চাতুরীর সম্পূর্ণ অভাব, সেখানে পুরুষের প্রেম আপনি নিস্তেজ ও অবসর হইরা পজে। সে নারীর অপর যত গুণই থাকুক পুরুষের প্রাণকে সে কিছুতেই পরিপূর্ণ

দিতে পারে না। এই বিলাস-চাতুরীর নৈতিক অবনতি ঘটিলে, যাহাকে চলিত ভাষার "ছেণালি" বলে, সেই জবম্ব কমহা পদার্থে প্রিণত হর।

नात्रोत्र त्योन-कृषा ( Sexual appetite ) भूकत्वत्र ८६८व

অনেক কম হইলেও তাহার থৌন-চেতনা (Sexual consciousness ) পুরুষের চেম্বে অনেক বেশী। জীব-দগতে পুরুষ ও নারীর কার্য্যের যে বৈষম্যের কথা উপরে বলা হইরাছে, তাহাই ইহার কারণ। এই কারণে স্বাভাবিক অবস্থায় পুরুষের প্রেম অস্থায়ী ও প্রধানত: ইন্দ্রিয়ন, কিছ नात्रीत त्थम द्वामी ७ छाव श्रवन । नात्रीत रेमिश्क त्रीक्री, निट्टांग योवन वित्रमिन्टे शूक्रयत्र आकाष्ट्रात्र थन, किन्द পুरूषित श्रवशीन भोन्तर्या नात्री त्कारना विनहे जुलि शाव ना। পুৰুষের দেহের সৌন্দর্য্য অপেকা অন্তরের সৌন্দর্য্য नात्रीत्क (हत दिनी मुक्ष करत । शुक्र नात्रीत्क ख्रधान्छ: ভালবাদে তাহার স্ত্রী-হিদাবে, তা'রপর ভালবাদে তাহার मखात्मत्र कनमी-शिमारत। किन्छ नात्रीत अञ्चरत श्रुकरयत প্রথম স্থান তাহার সম্ভানের জনক-ছিসাবে, তা'রপর তাহার ভর্তা হিসাবে। নারী-চরিত্তের চরম বিকাশ মাতৃত্বে। যেখানে দাম্পত্য-মিলন-প্রস্ত শিশু আদিয়া নারীর অন্তরকে ফুলে ফলে ভরাইয়া না দেয়, দেখানে নারীর মন অবিকশিত-চির-অভৃপ্ত! বন্ধ্যা নারীর তাঁত্র মনোবেদনা জগতের কোনো আনন্দই ঘুচাইতে পারে না--স্বামীর পরিপূর্ণ প্রেমও নয় ! কিন্তু সন্তানের অভাব পুরুষের অন্তরে বিশেষ কোনো পীড়া দেয় না, বরং এমন দেখা গিয়াছে সন্তানের জন্মের পর নারীর সেবা যত্ন ভালবাদা যদি অধিক পরিমাণে স্বামী হইতে সস্তানে চলিয়া যায়, তথন পুরুষ নিব্দের ঔরস্কাত সস্তানের প্রতি প্রতিধন্দার স্থায় একটা তীব্র ঈর্ধা ভাব পোষণ করে ! महात्मत्र क्या ब्हेल् पूक्त्वत्र हेक्तिय-कूषात्र (कात्मा देवनक्ष) হয় না। কিন্তু নারীর পক্ষে, তাহার প্রেম স্বামীর অপেকা সম্ভানের প্রতিই বেশী প্রবাহিত হয়। Kraff't Ebing, Forel প্রভৃতি খ্যাতনামা যৌন তত্ত্বিদগণের মতে নারীর ইক্রিয়-কুধা মাতৃ-বেহের মধ্যে মগ্র হইয়া যার। তাঁহারা বলেন---সম্ভান জন্মের পর নারীর যৌন-জীবনে এক তুমুল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। তথন নারী স্বামীর সঙ্গম স্বীকার করে স্বামীর কুধা মিটাইবার জন্ত এবং স্বামীর প্রেমের নিদর্শন-স্বরূপে—নিজের সম্বদেছার পরিতৃপ্তির জন্ত নয়। \*

<sup>\* &</sup>quot;Sensuality is merged in the mother's love. Thereafter the wife accepts marital intercourse not so much as a sensual gratification than as a proof of her husband's affection"—Krafft Ebing—"Psycopathic Sexualis"—12th Edition page 14.

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে পুরুষের প্রেম প্রধানতঃ ইল্লিমজ, নারীর প্রেম ভাবপ্রবণ। সেইজন্ম নারী ভালবাদে তাহার সমস্ত প্রাণ, মন, 6েতনা দিয়া। Krafft Ebing ব্লিয়াছেন "To woman love is life, to man it is the joy of life"। এইখানেই পুরুষ ও নারীর প্রেমের গঠন-বৈচিত্র্যের প্রধান পার্থক্য। এইজ্ঞ ব্যর্থ প্রেম পুরুষের অন্তরে কিছুদিনের জন্ত পীড়া দেয়,—কোনো স্থায়ী রেখা রাথিয়া যায় না। কিছু নারীর বার্থ প্রেম তাহার হৃদয়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দেয়, তাহার সুখশান্তি চিরদিনের জন্ত নষ্ট করিয়া দেয়। এই কারণে, নারী তাহার জীবনে একাধিক পুরুষকে যথার্থই ভালবাসিতে পারে কি না—ইহা মনস্তত্ত্বিদ-গণের একটা চিবজ্ঞন সমস্যা। বিধবাবিবাহ সমর্থনকারীর ইচা একটা অক্তর ভাবিবার বিষয়। কিন্তু পুরুষ অনায়াসে একাধিক নারীকে ভালবাদিতে পারে, পূর্বা-প্রেমের স্থৃতি পুরুষের মন হইতে অতি শীঘ্র বিলুপ্ত হইয়া যায়। সেইজক্ত নারীর প্রেমের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি একপতিমুখী (monandrous) এবং পুরুষের প্রেম বছপদ্মীমুখী ( polygamous )।

জীব-তত্ত্ব হিদাবে নারীর প্রেমের এই একনিইত্বের আরও গভীরতর কারণ আছে।—ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে, জীব-জগতে পুৰুষের একমাত্র কার্য্য নারীর গর্ভ দঞ্চার করা এবং নারীর কার্যা গর্ভধারণ করা। নারীর এই গর্ভধারিণী শক্তিকে দার্থক করিতে একাধিক পুরুষের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু পুরুষের গর্ভ-দঞ্চারক শক্তিকে দম্পূর্ণ পরিমাণে ফলবতী ক্রিতে বছ পত্নীর প্রয়োজন হয়; কারণ, এক শক্তিশালী পুরুষ বছ নারীর গর্ভে:ৎপাদন করিতে পারে। তা'রপর নারীর একটা গর্ভ-ধারণকাল আছে; সে সময়ে কোনো পুরুষের সঙ্গ তাহার একেবারেই প্রয়োজন হয় না ; কিন্তু সে সময়ে পুরুষের গর্ভোৎপাদক শক্তিকে সচেতন রাখিতে আরও নারার প্রয়োজন হয়। জীব-তত্তের এই গূঢ় কারণে নারী শ্বভাবত:ই এক-পুরুষাভিমুখী, এবং পুরুষ শ্বভাবত:ই বছ-নারী-অভিমুথী !--এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে, জীব-জগতে একমাত্র মানুষ ছাড়া অপর কোনো জীবের পুরুষ গর্ভবতী স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করে না,---গর্ভবতী স্ত্রী ও পুরুষের যৌন-সঙ্গম জীব-জগতে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক এবং একেবারেই অবিভ্ৰমান।

পুরুষের একমাত্র কার্য্য নারীর গর্ভোৎপাদন করা,

দেই জন্ত পুরুষের সমস্ত যৌন-অমুভূতি জননেজ্রিয়ে কেন্দ্রী-ভূত এবং দেই কারণে, পুরুষের যৌন কুধা উদ্দীপ্ত চইলে र्योन-मिलन এবং वोधा-कत्रन विना छात्र। आफ्नो भति इक्ष इत्र না। অপর পক্ষে, নারীর কার্য্য গর্ভ-ধারণ করা, সন্তান-প্রদ্র করা, সম্ভানকে বক্ষে ধরিয়া শুন্ত দেওয়া, আদর করা ও আপদ-বিপদ হইতে রক্ষা করা। এই সকল বিভিন্নমুখা কার্য্য সানন্দে সমাধা করিতে সক্ষম করিবার জ্ঞ প্রকৃতি নারীর যৌন-মমুভূতিকে কেবলমাত্র জননেক্রিয়ের মধ্যেই নিবদ্ধ করিয়া রাথে নাই, নারীর সারা অঙ্গে তাহা সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছে। নারীর যৌন-তৃপ্তি তাই তাহার সমস্ত চেতনার মধ্যে এবং অগ্র-মন্তিকে ( Cerebrum ) একটা গভীর রেখা আঁকিয়া দেয়; পুরুষের ক্ষেত্রে যৌন-চেতনা योन-ज्शित माम-माम रे पर्याविम रहा। त्मरेकन, भूकायत যতই নৈতিক আবংপতন হউক, সে ইচ্ছা করিলেই যে কোনো দিন তাহা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বত হইয়া পুনরায় শুদ্ধ-শুচি জীবন যাপন করিতে পারে: কিন্তু নারার একবার চরিত্র-শ্বলন হইলে বা সমাজের বিধান ল্ড্যন করিয়া পর-পুৰুষ গমন করিলে নারী কোনো দিন তাহা সম্পূর্ণরূপে ভুলিতে পারে না ;—ভাহার সেই স্থালনের ইতিহাস তাহার চেতনা-রাজ্যে চির-জাগরুক থাকে, এবং হর্মলটিত্ত নারী হুইলে তাহার পুন:পতনের সম্ভাবনা থাকে। পতিতা সমস্তার ইহা একটা অতি গুরুতর চিম্কনীর বাাপার। নারী-চরিত্রের এই অন্তুত বৈশিষ্ট্য শরৎচক্র তাঁহার "পিয়ারী"র মধ্যে অতি মনোজ্ঞভাবে পরিশ্চুট করিয়াছেন।--- অদৃষ্ট-ছর্বিপাকে সে একদিন সমাজের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বছ দুবে চলিয়া গিয়াছিল। তা'রপর অকস্মাৎ একদিন শীবনের শুভ-লগ্নে যথন শুদ্ধ-শান্ত প্রেমের অমূত-পরশে সঞ্জীবিত হইয়া তাহার উদাম-উচ্চু খল পতিত জীবনটাকে জীর্ণ-বস্তের স্থায় পরিহার করিয়া সে তাহার লুপ্ত মহিমা ফিরাইরা আনিতে চেষ্টা করিল, তথন সেই স্বেহে, দয়ায়, মায়ায়, প্রেমে পূর্ণ-বিকশিতা মহীয়দী নারী আবার দকলেরই সুখ, স্বাচ্চলা. আরামের প্রতি আন্তরিক যত্নীলা;—তাহার যত নিঠুর উদাসীয় একমাত্র তাহার নিজের প্রতি। নিচেকে সকল দিক হইতে সর্বতোভাবে তাড়না করিয়া, বঞ্চিত করিয়াও . ভাহার তৃপ্তি হইতেছিল না। এই যে তাহার ছর্কিষ্হ कृष्ट्र माधन,--- हेरात अखताल आत किडूरे नारे, আছে ७४ তাহার সেই কলুষিত অতীত জীবনের তীব্র জালামরী স্থতি—যাহাকে সে কিছুতেই ভূলিতে পারিতেছিল না, যাহা তাহার সকল সংযম, সকল শুদ্ধাচারের মধ্যেও প্রতিক্ষণে তাহাকে পীড়া দিতেছিল।

চির্দিনই নারীর যৌন-জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শ-বিবাহ। নারী যতই শিথিল-চরিত্র হউক, পাপের পঙ্কে সে যতই ডুবিলা যা'ক, তবু চিরদিন তাহার মনের কোণে অলক্ষ্যে গোপনে একটা বিবাহের ক্ষুধা জাগিয়া থাকে, এবং সে অবস্থারও যদি কোনো পুরুষ অস্তরের মহিমার ভাহাকে মুগ্ধ করিতে পারে, বিবাহ-অনুষ্ঠান না হইলেও তাহাকেই मि मन्त्रुर्व इत्रम्म पान करत्र। हेशत्र शृष् काद्रण এই या, কেবলমাত্র ইন্তিরের কুধা মিটিলেই নারীর সকল প্রয়োজন মেটে না। তাহার নিজের এবং তাহার সম্ভানের রক্ষক ও ভারক হিসাবে একজন সাগ্সী, শক্তিমান ও উদার পুরুষের আশ্রম তাহার প্রয়োজন হয়। অনেকের ধারণা যে, যে পুরুষ ইন্তিরের শক্তিতে নারীকে পরিপূর্ণ যৌন-আনন্দ দিতে পারে, সে-ই নারীর হৃদয় অনায়াসে জয় করিতে পারে। ইং। ষ্মতি ভ্রাস্ত ধারণা। পুরুষের কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়-শক্তি বা অন্ত:সারবিহীন বাহ্ন-সৌন্দর্য্য নারীর ছদয়কে কোনো দিনই मुक्ष कतिराज शाद्र ना : कात्रण शुक्रस्वत्र (मरहत्र तोन्नर्धा व्यापका व्यष्टतंत्र महत्वतं मित्क नात्रीतं नका एवतं (वनी। বিবাহ-বন্ধনের প্রতি পুরুষের আকর্ষণ নারীর অপেকা व्यत्नक कम। छेभरत शुक्रस्यत्र स्य वष्ट-नात्रीमूथी श्रवुखित कथा वना इरेब्राष्ट्र, छाराहे रेरात मुन कार्रण।

পুরুষের বিবাহের একমাত্র আদর্শ নারীর সতীত্ব। অসতী
নারী পুরুষকে যতই ইন্দ্রির তৃপ্তি দিক, পুরুষ তাহার সহিত
বন্ধুত্ব করিতে পারে, কিন্তু কোনো দিন কোনো অবস্থারই
তাহাকে বিবাহ করিতে চাহে না—তাহাকে ভালবাসিতে
পারে না! নিছক সতীত্বে পুরুষ পরিতৃপ্তা না হইলেও,
বিবাহ করিতে হইলে এমন নারা সে চার, যাহার সতীত্বে
তাহার কণামাত্রও সন্দেহ নাই! নারী পুরুষকে ভালবাসে
পুরুষের ভিতর দিরা তাহার কর্মনার আদর্শকে—বালিকা
যেমন করিরা ভালবাসে তাহার থেলা-ঘরের পুতুলকে! কিন্তু
পুরুষ বতক্ষণ না নারীর বাস্তব জীবনে তাহার আদর্শকে
মুর্জিমান দেখিতে পার, ততক্ষণ সে নারীকে কিছুতেই ভালবাসিতে পারে না। তাই, অসৎ পুরুষকে নারী বিশাস

করিতে পারে, কিন্তু অসতী নারীকে পুরুষ কখনও বিখাস করে না! এই বিখাস-প্রবণতার বশেই হতভাগিনী নারীরা লালসা-লোলুপ পুরুষের প্ররোচনার নিশ্চিস্ত-সরল-চিত্তে গৃহ-ত্যাগ করে, কিন্তু নিষ্ঠুর পুরুষ অবশেষে একদিন তাহার উন্নাদনার অবসাদ আসিলে সেই অসহারা নারীর সকল বিখাসকে চ্ব-বিচ্ব করিয়া দিয়া চোরাবালিতে তাহাকে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া যায়! অনেক কুলত্যাগিনী নারীর হতভাগ্য জীবনের এই ইতিহাস!

নারী-ছদরের শ্রেষ্ঠ ঐখর্য্য সতীত। সতীতের রূপের কোনো নিৰ্দিষ্ট উপমান নাই। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন যুগে তাহাদের সমাজের রীতি-নীতি, জীবন-যাত্রার ধারা ইত্যাদির প্রয়োজন অফুসারে ইহাকে নানা রূপে গড়িয়াছে। তথাপি বাহত: সতীত্বের যত রূপই থাকুক, সকল ঘূরে, সকল দেশে, সকল জাতির মধ্যে সতীত্বের একমাত্র আদর্শ এক-নিষ্ঠছ,---এক-নিষ্ঠ প্রেমই সতীম্। নারীর পুরুষাভিমুখী জৈবিক প্রবৃত্তিই সতীত্বের মূল। প্রথমেই বলা হইরাছে মানব-জাতির আদিম যুগে পুরুষ ও নারীর মধ্যে ইক্সিয়ের সম্পর্ক ছাড়া আর কোনো সম্পর্ক ছিল না। তখন তাহাদের মধ্যে বিবাহ বা অপর কোনো প্রকার বন্ধন ছিল না : সূত্রাং নারী তখন বহু পুরুষের ভোগ্যা ছিল এবং क्विनमाळ रेमहिक मोलगिहे भूक्व ७ नातीरक भद्रम्भारतत দিকে আৰুষ্ট করিত। তা'রপর নীতি, খ্লীলতা ও চিন্তা-বুদ্তির উন্মেষের সঙ্গে-সঙ্গে পুরুষ নারীকে কেবলমাত্র ভাহার ইক্রিয়-তৃপ্তির যন্ত্র না ভাবিয়া তাহাকে জীবনের স্থথ-ছঃথের সাথীভাবে দেখিতে লাগিল। তথন নাত্ৰী পুৰুষের সম্পত্তি না হইয়া শ্বতন্ত্র বাক্ষিভাবে পরিগণিত হইতে লাগিল। তথন देषहिक भोनार्यात मरक मरक भत्रम्भारतत्र मानमिक भोनार्यात প্রতিও তাহাদের দৃষ্টি পড়িগ এবং গারের জোরে নারীকে জর না করিয়া পুরুষ তাহার সন্মিলিত দৈহিক ও মানসিক भोन्मर्ग नातीत मञ्चल स्मिना धतिता नातीत यन मूध कतिता তাহাকে লাভ করিতে চেষ্টা করিত। এই হইতে পুর্ব-রাগের ( Courtship ) উৎপত্তি। এই অবস্থার নারী তাহার অব্তরে প্রথম অনুভব করিল যে, তাহার দেহ ও প্রেম তাহার "মনের মামুষের"ই প্রাপ্য এবং সে বছ পুরুষের ভোগ্যা নহে—সেই প্রিন্ন পুরুষেরই ভোগ্যা। ইহাই সতীদ্বের প্রথম স্থ5না। ক্রমে ক্রমে সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে মাপুষের

ক্ষচি ও নীতিজ্ঞান যতই উন্নত ও মার্জ্জিত হইতে লাগিল এবং বিবাহ, সমাজ, সংস্কার, ধর্ম প্রভৃতির প্রভাব দৃঢ়তর হইতে লাগিল, পুরুষ ততই নারীকে সমাজে ও তাহার ব্যক্তিগত জীবনে প্রীতি ও শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিল এবং নারীও তাহার দেহ ও মন পরিপূর্ণ নিঠার একটিমাত্র পুরুষকে—তাহার বিবাহিত স্বামীকে উৎদর্গ করিরা দিতে লাগিল।—ইহাই সতীদ্বের পূর্ণ অভিব্যক্তি।

পুৰুষ অপেকা নারীর প্রতি সমাজের শাসন কঠোরতর। পুরুষের চরিত্র-খানন সমাজ ক্ষমা করে, কিন্তু নারীর খাগন সমাজ কোনো দিনই ক্ষমা করে না,-প্রার স্কল সভ্য সমাজেই চরিত্রহীনা নারী পরিত্যজ্যা। বাহতঃ সমাজের এ বিচার পক্ষপাত-ছট্ট মনে হইলেও ধীরচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহার মধ্যে একটা স্থ-বিবেচনার পরিচয় পাওয়া যার। পুরুষের চরিত্রহানতার চেম্নে নারীর চরিত্রহীনতার গুরুত্ব অনেক বেশী। পুরুষের চরিত্র-বিচ্যুতি ঘটিলে দে त्करण निरक्त भर्गाणा नष्टे करतः किस नातौ मस्रात्नत्र জননী, স্বতরাং নারীর চরিত্র হুষ্ট হইলে সে যে কেবলমাত্র निटकत मर्यामा नहे करत, जाहा नम्,--जाहात सामीत मर्यामा, তাহার গৃহের মর্যাদা, তাহার বংশের মর্যাদা, সকলই নষ্ট করে; উপরস্থ তাহার সস্তানের জন্মকে চির্দিনের জ্ঞ কলম্বিত করিয়া রাথে। তাই কোনো উন্নত সমাজে চরিত্র-হীনার স্থান নাই,—থাকা উচিতও নয়! কিন্তু সমাকে যথন উদারতার অভাব হয়, যখন সমাজের দৃষ্টি সংকীর্ণ হইরা পড়ে.

তথন এই সতীত্বের নামে নারীর প্রতি অনেক অস্তার অবিচার উৎপীড়ন হয়। আদিম দিনে যখন পুরুষ কেবল-মাত্র গারের জোরে তাহার অধিকার বন্ধার রাখিত. তর্বল প্রক্ষের মনে একটা অবিভিন্ন ছিল পাছে তাহার সেই নারী-রূপী সম্পত্তিট অপর কোনো দবল পুরুষ আদিয়া লুঠন করিয়া লইয়া যায়। মাতুষের দেই প্রাচীন জীবন-ধারা আজ বিশ্বতির অন্ধকারে যত**ই** অদৃত হইয়া যা'ক, মাত্র যতই সভা, শিষ্ট, উন্নত হো'ক. আদিম দিনের সেই মজ্জাগত ভয়ের একটা ক্ষীণ রেখা আজও পুরুষের মনের কোণে নীরবে ঘুমাইয়া আছে। তাই যথন সমাজের উদারতা ও নৈতিক শক্তি চর্বল হইয়া পড়ে. তথন সেই স্বপ্ত ভন্ন মাথা নাড়া দিয়া ৬ঠে। তথন সমাজ সতীব্দের দোহাই দিয়া নারীর প্রতি নানা নির্ম্ম অত্যাচার করে। অনেক হর্মল পুরুষের বাক্তিগত জীবনেও এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ দেখা যার। ঘটনা-চক্রে বা পুরুষের ষভ্যস্তে যে সকল নির্হা নারী অকন্মাৎ একদিন সমাজ হইতে বিচ্ছিত্র। হইয়া পড়ে, তাংাদের প্রতি এবং স্বেচ্ছায়-কুলতাাগিনী নারীর প্রতি একই দণ্ড সমাব্দের এই নির্ম্মতার একটি জনন্ত দৃষ্ঠান্ত ৷ তাই, সমাজকে পুরুষের স্বার্থের উপরে প্রতিষ্ঠিত না করিয়া সত্য ও স্থারের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, নারীর প্রতি সমাব্দের বিধান যতই কঠোর হো'ক, সে বিধানের মধ্যে করুণা ও হৃদয় চাই !--অকরুণ বিধানই সমাজের সকল অশান্তি, সকল বিজেপহের মূল!

### পথের শেষে

#### শ্রীপ্রভাবতা দেবা সরস্বতী

٥ د

রাত্রি শেষে উপেক্রনাথের বাড়ী পৌছিবার কথা ছিল।
ঘুমাইয়া পড়াতে দেবী বা ভবানীর দে কথা মনেই ছিলনা।
ভোর বেলা আগে ঘুম ভাঙ্গিরা গেল দেবীর। জানালার
ফাঁক দিয়া, উপরের ভাঙ্গা চালার ফাঁক দিয়া ভোরের
আলো ঘরের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

গারের লেপ ফেলিয়া দিয়া দেবী ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বিদিল,—"ঠাকুর ঝি, ও ঠাকুর ঝি—," ভবানীর গামে ঠেলা দিতে, সে একবার চাহিয়া আবার পাশ ফিরিয়া ভাল করিয়া ভইল।

দেবী আবার তাহাকে একটা ধাক্কা দিশ্বা বলিলু, "আবার ঘুমাচ্ছো যে; বাবা আসেন নি ?"

তাই তো! এ কথাটা ভবানীর মোটে মনেই ছিল না! সে আড়ামোড়া ছাড়িয়া উঠিয়া বিদিল—"আদেন নি ?" দেবা বিদিল, "আমিই তো তোমায় জিল্পানা করছি।" ভবানী বলিল, "কই, আমি তো জানিনে।" তাডাতাভি দরজা খুলিয়া উভয়েই বাহির হইল।

ভবানী পিতার গৃহের পানে তাকাইয়া বলিল, "না, বাবা আদেন নি দেখছি। এই মাঘ মাদের ভাষণ শীতে প্রকাশদা রাত্রে যে বাবাকে ছেড়ে দেন নি, খুব ভালই করেছেন। বুড়ো মানুষ, রাত্রে ভাল চোথে দেখতে পান না, তাতে এই শীত—আদা কি বড় মুখের কথা ? আজ এই দিনের টেনে নিশ্চয়ই আদবেন। আমার মনে হচ্ছে ছোড়দাও আদবে, এতে ছোড়দারও একটু হাত আছে।"

দেবী হাদিমুথে বলিল, "হুঁ, তোমার ছোড়দা আর আস্ছে।"

ভবানী জোর করিয়া বলিল, "না, আদবে না বই কি ? বাবাকে একবার দেখলেই ছোড়দা যা-তাই হবে। বড়দা, বড়-বউদির কথায় ভূলে ছোড়দা একটা অকাজ করতে যাচ্ছিল, বাবার কথা শুনলেই আবার তাকে ঘরে ফিরতেই হবে।"

দেবী তাহার কথার উত্তর দিল না, কিন্তু দে কোন মতেই এ কথাটার উপর আস্থা স্থাপন কবিতে পারিল না। তাহার স্থামী আর ফিরিবে না—এই ধারণাটাই তাহার মনে বৃদ্ধ্যু হইয়া গিয়াছিল।

ভবানী মুখ ধুইয়া আদিয়া বারাঞ্জায় পা ছড়াইয়া বিদিল, বিলিল, "কিন্তু তোর ওপরে আমার বজ্ঞ রাগ হয় ভাই বউ, তুই-ই তো ছোড়দাকে মাটি করদি। পড়তে বলে' নিজের গায়ের গয়নাগুলো সব দিয়ে দিলি, সে সব বিক্রী করে যা হোক কিছু পেয়েছে। পড়া তো শেষ হয়ে গেছে, এখন বিলেত গেলেই চতুর্কার্গ লাভটা হয়ে যায়। তুই যদি সে সময়টা অমন করে গলে না যেতিস, গয়নাগুলো যদি না দিতিস, তাহলে ছোড়বার মাথায় হয় তো এ কুমতলব জাগত না।"

দেবী উত্তর করিল না, শাস্তভাবে ঘরের কাজ করিতে লাগিল।

রানাত্তে আসিয়া উনানে আগুণ দিয়া সে জিজ্ঞাস। করিল "ক'ও চাল নেব ঠাকুবঝি •ৃ"

ঠাকুরঝি তথন দামোদরের পূজার যোগাড় করিতেছিল, বলিল, "বাবার আর ছোড়দার ভাত এখন রাঁধতে হবে ন', গুরা যদি আনে—যথন আদবে তথন ভাত চড়িয়ে দিলেই হবে। তোমার আমার ভাত ওধু রাঁধ। তরকারী একটু বেশী করে রেঁধে বেখো, তা হলেই হবে এখন।"

তাহার আদেশাহসারে ভাত চড়াইয়া দিয়া দেবী তরকারী কুট্তে বসিল। ভবানী জল আনিবার জন্ত ঘড়া লইয়া বাহির হইল।

"ভবানী !—"

দেবী উত্তর দিল, "ঠাকুরঝি ঘাটে গেছে বাবা।"

তাড়াতাড়ি দে তামাক সাজিয়া আনিয়া দিতে গেল। বাধা দিয়া উপেক্সনাথ বলিলেন, "থাক মা, এথন তামাকের দরকার নেই।"

নিকটবর্ত্তী ঘাট হইতে ভবানী পিতার কথা শুনিয়াছিল, তাড়াতাড়ি জল লইয়া সে ফিরিয়া আসিল।

"এই যে বাবা, তুমি এসেছ। কাল রাত্তে আদার কণা ছিল যে তোমার—"বড়াটাকে হম করিয়া রায়াঘরে নামাইয়া ফেলিয়া ভবানী পিতার কাছে আদিল।

বিকৃতকঠে পিতা বলিলেন, "কাল রাত্রে ঔেদনে আসতে দেরী হয়ে গিয়েছিল, টেল ধরতে পারি নি ৷"

ভাইরের কথা ভবানী সাহস করিরা জিক্সাসা করিতে পারিতেছিল না। উপেক্সনাথ ত্ঁকাটা লইরা নিঃশব্দে তামাক টানিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃষ্যের গোপন ব্যথা ভাষার প্রকাশ না হইলেও, মুথে চোথে মুর্ত্ত হইরা উঠিয়াছিল, ভবানী তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল.।

একটা দীর্ঘনি:খাস বুক ফাটিয়া বাহির হইতে চাহিতে-ছিল। সেটাকে চাপিয়া ফেলিয়া সরল নি:খাসেয় মত ছাডিয়া দিয়া—থেন কিছুই হয় নাই এমনি ভাবে উপেক্সনাথ বলিলেন, "জানিস ভবানী, সত্য আজকাল বিলেতে রওনা হচ্ছে।"

ভবানী নিশুকভাবে পিতার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

উপেক্সনাথ তাহার পানে চাহেন নাই। মুখ হইতে হঁকাটা সরাইরা কথাটার উপর জোর দিরা বলিলেন, "হাা, সে যাবেই। কেবল তোদের জক্তেই ভবানী, নিজের সম্মান নই করে তাদের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালুম,—মারোয়ান দিয়ে

জামার ই।কিয়ে দিলে,—সাহেবদের সঙ্গে আমার মত পথচারী ভিক্ষুকের দেখা হতে পারে না। অপমানে আমার মাথা কাটা গেল, মুথ আর তুলতে পারলুম না. মাথা নীচ করে আন্তে আন্তে ফিরে এলুম। বুক ফেটে তথন একটা দীর্ঘনি:খাস বার হয়ে আসছিল,—কর্ছি কি ? আমার এই भीर्थनिः चारम रय जारमत स्थमास्ति महे हरत यादा। **अ**दत শন্তান, তোরা এমনই অকৃতজ্ঞ, যারা বুকের স্নেহ চেলে তোদের লালন-পালন করে যায়, তাদেরই বুক তোরা এমনই করে কঠোর আঘাত দিয়ে ভেক্লে দিস। তারা তবু একটা কথা বলতে পারে না, দীর্ঘনি:খাদও যেন না পড়ে,—কারণ আমাদের দীর্ঘাদ তোদের উন্নতির পণে প্রাচীর তুলে দিতে পারে। তোরা দ্ব নিদ, তব তো খুদি হস নে, একবার চোথের দেখা দিতে—তাও পারিদ নি ? হা ভগবান—এই তো তোমার সংগার প্রভু, এখানে কেউ যদি কারও নয় তবে বাপ মান্তের বুক কেন শ্লেহ দিয়ে ভরে দিয়েছ ?"

কথাগুলা বদিয়াই তিনি উঠিয়া পড়িবেন।

বরাবরই তিনি চাপা, গম্ভার প্রকৃতির লোক ছিলেন।
নিজেকে তিনি ছেলে, মেয়ে, বধু কাহারও নিকট ধরা দেন
নাই, বরাবর তফাতেই থাকিতেন। কখনও তিনি নিজেকে
হালকা করিতে পারেন নাই বলিয়াই সকলে তাঁহাকে
আছবিক ভয় কবিত।

ভবানী যাহা শুনিল তাহাই যথেষ্ট। প্রকাশ বাড়ী আসিলে তাহার মুথে সব কথা শুনিতে পাওয়া যাইবে। ভবানী ভাবিল, প্রকাশ আসিলেই থোঁজ লইতে হইবে।

একটা নিঃখাদ ফেলিয়া দে দেবীর নিকটে আদিল। দেবী তথন আবার ভাত চড়াইবার উজোগ করিতেছিল। ভবানীর দিকে ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, "শুনলে তো, আমি আগেই এ কথা বলি নি কি ?"

ভবানী বলিল, "আমি আজই বড়দার বাড়ীর ঠিকানায় ছোড়দাকে একথানা পত্র দেব।"

শাস্তকঠে দেবী বলিল, "কেন দেবে ? তুমি বুঝি ভাবছো ভোমার দাদা তোমার কথা শুনবেন ?"

ভবানী ধরিয়া বিষশ, "তোমাকেও একথানা পত্র দিতে হবে বউ।"

(मरी घुनाशूर्व कर्छ विनन, "हि: !"

ভবানী বলিল, "ছিঃ কেন ? দেওশাণ্ডটিত নয় বলেই কি তুমি বিবেচনা কয় ?"

দেবী বলিল, "নিশ্চয়ই! যেখানে বাহা পারলেন না—
সেখানে তুমি কি মনে কর আমাদের চেষ্টা ফলবতী হবে ?
যে কোন দিকে না চেয়ে একমাত্র লক্ষ্য নিদিষ্ট করে ছুটে
চলেছে, ভাকে ভার সেই কোঁকের মুখে যত বাধা দিতে
যাবে সে ভতই তুর্জ্জয় হয়ে উঠবে। আমি বলছি—এতে
কোন ফল হবে না, আমাদের ওপরে ভোমার ভাইয়ের
য়্লাই আগবে।"

ভবানী হাসিবার র্থা চেষ্টা করিয়া বলিল, "নতুন কথা ভনালে বউ—আমাদের তিনি হ্ণা করবেন! আবার ভাবছি—এও সম্ভব হতে পারে। আমার কাছে নতুন হলেও এটা জগতের কাছে চিরপুরাতন কথা; নচেৎ এ কথাটা তুমি পেলে মোথার? তবে তাই ভাল বউ, আমরা কেউই আর তাঁকে পত্র দিয়ে বিরক্ত করব না।"

বৈকালে কাপড় কাচিবার জন্ম দেবী যথন ঘাটে গিগাছিল, তথন ঘাটে রীতিমতভাবে মেয়েদের একটা সভা বিসিয়ছিল। এই ঘাটটা মেয়েদেরই একচেটিয়া—পুরুষেরা ছপুর ভিন্ন এ ঘাটে আসিতে পারেন না। এই ঘাটে সকল প্রকার সমালোচনা চলিত। কাহার সংসার কিন্নপ, কাহারা থাইতে পান্ন না, কাহার স্বামী অভ্যন্ত বদ, কাহার ছেলেমেন্নে ছরস্তের একশেষ, কোন্ খাশুড়ী বধ্-নির্যাতন করেন, কোন্ বধু জতান্ত মুখরা, এই সব আলোচনা এই ঘাটের মহিলাদের নিত্য কার্য্যের মথ্যে গণ্য। গ্রামের যত মেরে ছই বেলাই এই ঘাটে পদার্পন করেন, এবং ঘাটটি কণান্ধ-বার্ত্তার, হাসিতে উচ্ছুসিত হইয়া থাকে। অবগুটিতা চিরদজ্জানীলা অনেক বধুর লজ্জার বাঁধও এখানে ভালিয়া যার।

দেবী নির্জ্জন বলিয়া নিজেদের পুষ্করিণীতেই বরাবর বাইত,—আজ মণ্ডর ঘাটে রহিয়াছেন বলিয়া বাধ্য হইয়া তাহাকে এই প্রকাশ্ত ঘাটে আদিতে হইল।

অবশুষ্ঠিতা দেবীকে দেখিয়া প্রসঙ্গের মুখ অক্ত দিকে ফিরিয়া গেল। প্রতিবেশিনী কালীদাসী বলিল, "কাকা কাল যে কলকাতায় গিয়েছিলেন,— দাদা বললে তিনি না কি সত্যদাকে ফিরিয়ে আনতে গিয়েছিলেন,— সত্যি না কি বউ ।"

নরেনের বৃদ্ধা পিসীমা ব্যগ্র হইরা বলিলেন, "কেন, সভ্য বাড়ী আসবে না বলে তাকে ফিরিয়ে আনতে গিয়েছিলেন ? সভ্য রাগ করে এবার বাড়ী হতে গেছে বৃঝি ?"

ক্লিকাতা হইতে সম্ভ-প্রত্যাগতা ইন্দুবালা বলিল, "না গো, সত্য কাকা যে বিলেতে যাছে।"

নরেনের পিদীমা গালে হাত দিয়া বলিলেন, "তুই বল-ছিদ কি লা ইন্দি, বিলেতে যাবে—খুটান হবে না কি! ওই তো দেইখানেই না ওর বড় ভাই জিতেন গিয়েছিল! ও মা, এরা ছটি ভাইরে করছে কি? আহা—বুড়োটাকে দেখতে কেউ রইল না গো, বুড়োর বাথা কেউ বুঝলে না। ওনেছি জিতু বউ নিয়ে গিয়েছিল,—সত্যও তো বউ নিয়ে যাবে? লোকে সেখানে কথায় বলে যে বিলেতে গেলেই জাত যায়! কালে কালে সব হল কি! এ সব মেয়েরা বিলেতে চলল যে!"

ইন্দুবালা একটু মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, "না গো, না, সত্য কাকা নিজেই যাবে, বউ নিয়ে যাচেছ না। তবে আর বলছি কি ? আমাদের যে নতুন বাসা হয়েছে না, এর দামনেই জিভেন কাকাদের বাড়া,—তাইভেই আমি অনেক কথাবার্দ্ধা শুনতে পাই। আমার এক দেওর আছে, সে ওদের বাড়ীর বাঞ্চার-সরকার। ওদের বাড়াতে যে কথাটা হয়, তা আগেই এসে বাড়ীতে বলে। ভনছি, সত্য কাকা না কি বিষে করছেন, বিষের পরে বিশেতে যাবেন। সে মেয়েকেও আমি কতদিন ওদের বাড়ী আসতে দেখেছি,---মা গো, সভ্যকাকা আবার তার হাত ধরে সাহেবি ঢংয়ে না কি বেডাতে যায়। মেয়েটী কিছু যা স্থল্য তা আর কি বলব, আর না কি তেমনি লেখাপড়া জানে। এক এক দিন ওদের বাড়ীতে গান যে গার,—গুনলে মনে হয় না সরে ষাই। সেনা কি সত্যকাকাকে ছাড়া আর কাউকে বিশ্বে করবে না বলে পণ করেছে—তাই তার বাপ তার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে এত খরচপত্র করেও সত্যকাকাকে বিলেতে পাঠাচ্ছে। তাদের বাড়ীর সব বিলেত-ফেরত কি ন', তার মধ্যে বিলেড-ফেরত নইলে মানাবে কেন 📍

দেবী আড়ইভাবে দাঁড়াইরা রহিল। তাহার মাধা

পুরিতেছিল, পারের তলা হইতে পৃথিবী যেন সরিয়া যাইতেছিল। স্বামী তাহাকে ভূলিরা গিরাছেন, তিনি আবার
বিবাহ করিতেছেন—এ কথা সকলেই জানিল ? এই ধে

লোকে সহস্রমুধে তাহার স্বামীর নিন্দা করিতেছে, হা ভগবান, এ নিন্দা তাহাকে ভনিতে হইল ?

সে আর সেথানে দাঁড়াইতে পারিল না, শৃষ্ট কলসী লইয়া কাপড় না কাচিয়াই সে খলিতপদে বাড়ী ফিরিল।

বিশ্বিতা ভবানী বশিল, "এ কি বট, ফিরলে যে ?"

দেবী রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "ও ঘাটে অনেকে অনেক কথা বলছে—তাই চলে এলুম।"

সে রাত্রে সে মোটেই ঘুমাইতে পারিল না। সেই শ্রুতিকঠোর কথাগুলো থাকিয়া থাকিয়া শেলের মতই তাহার বুকে বিঁধিতে লাগিল। সত্য আবার বিবাহ করিতেছে, তাহার সহিত সম্পর্ক চুকাইয়া লইতেছে— এ কি সত্য ?

ছাদয়কে বরাবর অত্যস্ত দমনে রাখা সংস্কৃত কোন এক অতর্কিত সমরে সে সকল বাধন কাটিয়া ফেলে—সকল মানা অগ্রাহ্য করে। তাই চোধের জল সামলানোর এত চেটা করা সংস্কৃত হঠাৎ প্রাবণের ধারার মত এক-পদলা অঞ্চধারা কখন হু হু করিয়া আসিয়া পড়িয়া বালিশটা ভিজাইয়া দিয়া গেল।

সত্যর মনে বরাবরই আশা ছিল—সে তাহার আদর্শাস্থারী স্থলরী শিক্ষিতা মেরেকে পত্নীত্বে বরণ করিরা জীবনটা স্থমর করিরা তুলিবে। তবে কেন অশিক্ষিতা গ্রাম্যবালাকে বিবাহ করিল,—শুধু গৃহ্বে কাজ করিবার জন্তই কি?

আজ দেবী স্থামীর কথা, তাহার বিবাহের কথা ভাবিয়া দেখিল। মাহুবের জীবনে যথন কোনও আঘাত কেহ পার, তথন সে অতীতের পানে ফিরিয়া চায়। সুথের সময় অতীত মনে থাকে না, কিন্তু হঃথের সময় বেদনাদগ্ধ চিত্তে শান্তির প্রানেপ দিতে অতীত ছাড়া আর কেহই নাই।

তিন বংশর আগে একটা চিরশ্বরণীর দিন আসিরাছিল, যেদিন সে তাহার চিরপুঞ্চা দেবতা স্বামীকে লাভ করিরা-ছিল। ছোটবেলা হইতে সে শিবপুলা করিরাছিল। শুভদৃষ্টির সমরে সম্মুখে গৌরকান্তি সত্যকে দেখিরা জীবন্ত শিব বিশিয়া তাহার ধারণ। হইরাছিল। সে তথমই নিজের মাথা দেবতার চরণে নত করিরা ফেলিরাছিল। নিজের জ্বারকে দেবতার অর্ঘ্য স্থরূপ ধরিরা দিরাছিল। বিবাহের পর এই তিন বংসর স্বামীকে সে দেবতার মতই পূলা করিরা আসিরাছে। সে ষথাৰ্থ ভালবাসিন্নাছিল, কিন্তু সত্য,—সে কি তাহাকে ষ্ণাৰ্থ ভালবাসিতে পারিন্নাছিল ?

এই প্রথম সে স্বামীর ভালবাসার সন্দেহ করিল। না, স্বামী তাহাকে কথনও ভালবাসেন নাই, তাহার সহিত বরাবর ছলনাপূর্ণ ব্যবহার করিরাছেন। যদি প্রকৃত ভাল-বাসিতে পারিতেন, তবে কথনই অন্ত নারীকে বিবাহ করিবার জন্ত প্রস্তুত হইতেন না।

একটা দীর্ঘনিঃখাস দেবীর বক্ষ ভেদ করিয়া বাহির ইইয়া পড়িল, সত্যই সে স্বামীর যোগ্যা নহে। তাহার দেবতা স্বামীর পারের তলার দাঁড়াইবার বোগ্যতা পর্যন্ত তাহার নাই। তাহার আছে কি ? না আছে অনিন্দ্য রূপ, না আছে ৩৭। সে স্বামীর মনের উপযুক্ত কথা বলিতে পারে না, সে কোনও নৃতন কথা কহিয়া স্বামীর অন্তরকে পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারে না। সে জানে শুধু দাসীর স্কায় সংসারের কাজ করিতে, মুখ বৃজিয়া থাকিতে। কিছু তাহার শিক্ষিত স্বামী তো শুধু কাজ চান না,—কাজ যে দাসাতেও করিতে পারে।

আৰু মনে পড়িল স্বামীর কথা, স্বামী এ জন্ম কত দিন কত কথা বলিয়াছেন। ভগবান, তাহাকে রূপ দাও নাই, কিন্তু স্বামার উপযুক্ত হইবার মত শিক্ষা পাইবার স্থযোগটুকু দিলে না কেন প্রভূ ?

চোথের জলে বালিস আর্দ্র ইয়া গেল, কাঁদিতে কাঁদিতে কথন সে মুমাইয়া পড়িল।

প্রাতে বিছানা তুলিবার সমন্ত্র আর্দ্র বালিসে হাত দিয়াই ভবানী জিজ্ঞাসা করিল, "তোর মাধার বালিস ভিজে কেন রে বউ, কাল সারারাত ধরে কেঁদেছিলি বুঝি ?"

কৃষ্টিত হাসি হাসিয়া দেবী বলিল, "বাঃ, কাঁদব কেন ?" ভবানী পরিহাসের লোভ সামলাইতে পারিল না, বলিল, "দাদার জঞ্জে—"

অবজ্ঞার ভাবে দেবী বলিল, "বাঃও ঠাকুরঝি, বকিরো না। ভারি দার পড়েছে আমার কি না—তাই কাঁদতে বাব।"

ভবানী স্পষ্ট সব ব্ঝিরাও ছঃখপূর্ণ ব্যাপারটা লইরা আর নাডাচাড়া করিতে পারিল না।

সেই দিন বীথির একথানা পত্র আদিয়া পৌছিল। পত্রথানি অজানিতা কাকিষার নামে। ইহাতে বীথি

প্রথমতঃ--্সে যে কে তাহা জানাইরাছে, তাহার পর ধীরে ধীরে সত্যর বিবাহের কথা, বিলাক্ত যাওয়ার কথা তুলিরাছে। সে লিখিরাছে-কাকার বিমে আজ ছ'দিন হল হবে গ্ৰেছ কাকিমা,-একটা বড় জুবাচুরীর মধ্যে দিয়ে এই ব্যাপারটা এগিয়েছে। এখানকার কেউই জানে না কাকা বিবাহিত। আমার বাবা প্রকাশ করেছেন—কাকার এখনও বিয়ে হয় নি। সকলে তাঁকেই চেনে—ভাই তাঁর কথা বিখাস করেছে। জানিনে এমন ব্যাপার আর কোথাও কথন ঘটেছে কি না। কাকা বোঁকে পড়ে প্রথমটায় এগিয়ে গিয়াছিলেন, এখন প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পেরে একেবারে মুষ্ডে পড়েছেন। তাঁর অবস্থা অত্যস্ত শোচনীয়। তিনি যে জায়গায় এখন রয়েছেন—তা তুমি সহজেই বুঝতে পারবে। তাঁর মনে সদাই ভয়—পাছে কোনও আঘাতে এই ভণ্ডামীর মুখোদটা খদে যায়, আর সবাই তাঁর প্রকৃত রূপ দেখতে পায়। তিনি আজ আমার কাছে এসেছিলেন। দেখলুম, তার মুখ শুকিয়ে এডটুকু হয়ে গেছে,—চোখ একেবারে বসে গেছে। এখন তোমার ওপরেই তিনি সম্পূর্ণ নির্ভন্ন করছেন, তোমার ওপরেই তাঁর মান-প্রাণ গুল্ত। যদি কোনও ক্রমে এখানকার কেউ জানতে পারেন তিনি বিবাহিত, তাঁর স্ত্রী বর্ত্তমান.—তিনি আর মুখ দেখাতে পারবেন না, বাধ্য হয়ে তাঁকে আত্মহত্যা করতে হবে; কেন না, প্রাপের চেয়ে মান বড় জিনিস। কাকিমা, হিন্দুর মেয়ে তুমি, স্বামীর অভে হিন্দুর মেয়ে সব করতে পারেন। এথানে তোমার স্বামীকে বাঁচানোর জম্ভেই তোমায় স্বামী ত্যাগ করতে হবে, স্বামীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাথতে পারবে না, পতাদি দিতেও পারবে না। পারবে কি ভূমি—এই কথা রাধতে, তোমার স্বামীর মান-প্রাণ রক্ষা করতে ? একটা দারুণ বোঝা ঠিক তাঁর মাথার ওপরে ঝুলছে, তোমারই দারা এর অবলম্বন ছিড়ে তাঁর মাথায় পড়তে পারে—যার ফল মৃত্যু। हिन्तु नातौ माविजी मता चामीत्क वाँिहिष्तिहित्न, हिन्तू नातौ গীতা দমরতী স্বামীর করে স্বামীর অমুগামিনী হয়েছিলেন; সীতা অগ্নি প্রবেশ করেছিলেন। তুমিও কাকিমা,---সেই হিন্দু নারী, তোমার স্বামীকে সকল অপমানের হাত হতে রক্ষা করতে একমাত্র পারবে তুমি, সার কেউ পারবে না।"

পত্ৰধানা পড়িয়া দেবী দেয়ালে ঠেস দিয়া দাড়াইয়া

রহিল, তাহার মনটা তথন কোন অসীমের পথে উধাও হইরা গিরাছিল।

"কার পত্র বউ,—দেখি।"

চমকিয়া উঠিয়৷ দেবী চোধ নামাইয়৷ দেখিল—ভবানী।
পত্রথানা সে ভবানীর হাতে ফেলিয়৷ দিল, একটা শব্দ
তাহার মুথে আদিল না। এক নিঃখাদে পত্রথানা পড়িয়৷
উত্তেজিত কঠে ভবানী বলিল, "কথ্ধনো হবে না বউ, এ
কথ্ধনো সন্তব হতে পারে না। বাঁথি তোমায় পত্র দিতে
নিষেধ করেছে, ছোড়দা বীধিকে অফুরোধ করেছে—কেন
না এ পত্র তার শিক্ষিতা নতুন স্ত্রীর হাতে পড়লে একটা
তুমুল কাগু বেধে যাবে। তোমায় পত্র নিশ্চয়ই লিখতে
হবে বউ, আজই লিখতে হবে। সে পত্র কাল ওরা পাবে।
গোলমালে পড়ে ছোড়দাই বিশেষ করে জব্দ হবে। এ
রকম লোকদের জব্দ করাই দরকার, তা জেনা।"

দেবী শাস্ত অবিচল কঠে বলিল, "আমি পত্র লিখতে পারব না ঠাকুরঝি।"

অবাক হইয়া গিয়া ভবানী বলিল, "লিখতে পারবে না ? যে পাপিঠ তোমার নারী-জন্মটাকে এক নিমেষে বার্থ করে দিয়ে গেল,—ম্থের হাদি, বুকের আনন্দ ধুয়ে মুছে নিয়ে গেল,—দেবভার মত বাপের বুক একবারে ওড়ো করে দিয়ে গেল,—তার সর্কানাশ করতে ভোমার ইচ্ছে ইচ্ছে না, তারও হাদি আনন্দ ঘুচিয়ে দিতে চাও না ?"

দেবী তেমনই শাস্ত ধীরকঠে বলিল, "না ঠাকুরবি, আমার মোটেই ইচ্ছে হচ্ছে না। দেবতা মান্থবের মাধার যা খুদি দণ্ডের বোঝা চাপাতে পারেন, মান্থ্য অধীন বলে দবই সরে যেতে পারে। তা বলে দেবতাকে মান্থ্য তোইছোমত দিওত কঃতে পারে না ঠাকুরবি—কেন না, সে দেবতার বশ,—দেবতা তো তার অধীন নন। প্রতিহিংসা নেওরার ইচ্ছে আমার মনে কথনও জাগে নি ঠাকুরবি! ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, সে ইচ্ছে যেন আমার না হয়। তিনি আমায় কথনও ভালবাসেন নি, ভালবাসতে পারেন নি; কারণ, যথার্থ তাঁর যোগ্যা স্ত্রী হওরার মত কিছুই আমার নেই। তিনি তাঁর যে আদর্শ স্ত্রীর ছবি মনে এঁকে রেথছিলেন, আমি সে রকম হতে পারি নি। তাইতেই তো তিনি স্থ্যী হতে পারেন নি। তিনি জার করে—শুলী হরেছি" বললেই কি হয় ভাই ঠাকুরবি। আমি

তাঁর চোথে, তাঁর মুখে, তাঁর ভাষার বেদনাকে বে মুর্জ হয়ে উঠতে দেখেছি। তিনি নিজে উপযুক্ত হয়েছেন, নিজে নির্ম্বাচন করে, জীবনের আদর্শের সঙ্গে মিলিরে একটা নারীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছেন। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছে, এঁদের মিলন শান্তিমর হোক। আমার জীবন বার্থ কিসে দিদিমণি ? আমার জীবন আমার স্থামীর স্থতিতে পূর্ণ হয়ে আছে। তিনি স্থথে আছেন—এ কথাটা শুনলে আমি যথার্থই বড় স্থী হব। তবে—বড় কট্ট পাছিছ বাবার কথা ভেবে। শেষ বয়সটার তিনি আবার এই যে আঘাত পেলেন, এর ধাকাটা সইতে পারলে হয়।

তাহার মুথথানা একটা পবিত্র জ্যোতিতে উদ্ধাদিত হইরা উঠিয়াছিল। মুগ্ধা ভবানী তাহার দাথ দেই মুথথানার পানে চাহিয়া উচ্ছুদিত কণ্ঠে ডাকিল, "বউ।"

দেবীর অধর-প্রান্তে শুধু একটু হাসির রেখা ভাসিরা উঠিরা তথনই মিলাইরা গেল। ভবানী তাহার গলাটা ছই হাতে জড়াইরা ধরিরা, তাহার স্থন্দর মুখথানা নিজের বুকের মধ্যে চাপিরা ধরিল; কদ্ধকঠে বলিল, "দাদার অনৃষ্ট বড় মন্দ, তাই তিনি এমন স্ত্রাকে চিনতে পারলেন না! হীরা বলে কাঁচ তুলে বুকে পরলেন, আঁচলে ফল্কা গেরো দিলেন। কিন্তু এ ভূল তাঁর এক দিন ভালবেই ভাই! সেদিন তাঁকে নিশ্চমই স্বীকার করতে হবে—তিনি আগাগোড়া ভূলই করে এসেছেন! তিনি ভাববেন থড়ো ঘরে সোণা ফেলে সহরে এসে রাং নিয়েছেন।"

দেবী তাহার আলিজন-পাশ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া বলিল, "ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি— যেন সে কথা ভাববার দিন তাঁর জীবনে না আসে।"

>>

সংসারের জল্প যেটুকু ভাবনা ছিল তাহাও খুচিরা গেল, আপনার বৃলিরা আকর্ষণের বস্ত আর কিছুই রহিল না। উপেক্রনাথ দেহ-প্রাণ সংসারের আকর্ষণ হইতে সরাইরা লইলেন, ভাবিতেছিলেন—কা তব কাস্তা, কল্ডে পুত্রঃ—

সংসারের অসারতা এমন স্পষ্টভাবে কথনও তাঁহার মনে প্রতিফলিত হয় নাই, এমন গভার ভাবে রেখাপাত করিতে সমর্থ হয় নাই। আজ তিনি নিজেকে সকল বন্ধন হইতে মুক্ত ভাবিতেছিলেন। অনেকথানি দূরে সরিন্ধা গিন্ধা গন্তীর কঠে তিনি পড়িতে লাগিলেন—

> মা কুক্স ধন জন যৌবন গর্কাং হরতি নিমেধাৎ কালঃ সর্কাম্

আবার

নশিনী দশগত জশমতিতরশম্ তদ্বং জীবনমতিশয় চপশম।

জগতে একমাত্র সার ব্রহ্মপদ, প্রমত্রক্ষে শীন হইরা যাওরা জার কিছুই না। কি.সর মারা, কে তাঁহার ? পুত্র কন্তা, সংসারে কেহই তাঁহার নর।—এই যে আঘাত দিরাই তাহারা সরিরা গেল. কেহ একবার ফিরিয়াও চাহিল না।

তুর্বাহ যাতনার হাদর যখন ভাঙ্গিরা পড়িতে চাহিত তথন শুক্রগম্ভীর কঠে তিনি চাৎকার করিয়া উঠিতেন—

> কা তব কাস্তা, কন্তে পুত্ৰ: সংসারোহয়মতীব বিচিত্ৰ:। কন্ত দ্বং বা কৃত আয়াত: তবং চিম্বর তদিদং প্রাত:।

হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া তুলিবার জন্ম কত না আরাস, কত না যত্ন! না,—কিছুতেই আর নয়, আর যেন কাহারও মারার জড়াইয়া পড়িতে না হয়, সংসারের বশ আর না হুইতে হয়।

ভবানী পিতার ভাব দেখিরা ভর পাইল। চুপি চুপি দেবীকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবার এ কি হলো বউ ?"

দেবী একটা চাপা নিঃখাণ ফেলিয়া বলিল, "সংসারকে সর্বস্থ দিয়ে বড় দাগা পেয়ে বাবা এখন মন ফিরিয়েছেন দিদিমণি, বাবা এখন ব্রহ্মে লীন হতে চলেছেন। সংসারের কাজে আর ফিরে চাইবেন না। দেখছ না—কি রকম ভাব হয়েছে ?"

ভবানী হতাল ভাবে বলিল, "আমাদের উপায় ?"
দেবী উদ্ধিকে চাহিয়া বলিল, "ভগবান করিবেন।
আমি উপলক্ষ হরে ঠাকুর জামাইকে পারে ধরেও আনব।"
ভবানী বলিল, "আর তোমার—।"

দেবী অঙ্গুণী সঙ্কেতে গৃহে নারায়ণকে দেখাইয়া বলিল, দামোদর করিবেন। যতক্ষণ দামোদর আমার কাছে থাকবেন ঠাকুরঝি, ওতক্ষণ আমার জ্ঞাে কাউকেই ভাবতে হবে না।" সামাপ্ত কিছু জমীজমা ছিল মাত্র—একরকম ইহা হইতে উৎপন্ন ফদলে এই সংসারটী চলিত। উপেক্সনাথ মাঝে মাঝে জমীজমাগুলি দেখাগুনা করিতেন; কাজেই ভাগিদারেরা কখনও ফাঁকি দিতে পারে নাই। উপেক্সনাথের সংসারে অনাসক্তি এখন ভাগিদারেরাও লক্ষ্য করিল, তাহারাও ফাঁকি দিতে আরম্ভ করিল।

ভবানী সজ্জল নেত্রে পিতার পার্ষে গিয়া দাঁড়াইল।
পিতা উদাসীন হইয়াছেন—কিন্তু তাহাদের উদাসীন হইলে
তো চলে না। সংসার এখন তাহাদেরই চালাইতে হইবে,
অথচ পিতার সাহায্য নহিলে যে চলে না,—জনীজমা
দেখা-শোনা ত্রীলোকের কাজ নয়।

গভার মনোনিবেশের সহিত উপেক্সনাথ তথন উপনিষৎ দেখিতেছিলেন ও জটিল বিষয়গুলির সরল ব্যাথ্যা করিয়া হৃদয়ে অনির্বাচনীয় আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন।

ভবানী যে পার্ষে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহা তিনি জানিতেও পারিলেন না। মন তথন পারমার্থিক বিষয়ে এতই নিমগ্র যে, সম্মুথে যদি একটা সর্প ফণা উদ্ভত করিয়াও আসিত, তাহা তিনি জানিতে পারিতেন না।

ভবানী অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিল। পিতা তাহার আগমন ও অবস্থিতির কথা কিছুই জানিতে পারেন নাই, ইহা বুঝিতে পারিয়াও সে সাহস করিয়া কতক্ষণ ডাকিতে পারিল না।

আনেকক্ষণ পরে মৃহকঠে ডাকিল, "বাবা।"
উপেন্দ্রনাথ সে মৃহ আহ্বান শুনিতে পাইলেন না।
ভবানী সঙ্কৃচিতভাব ত্যাগ করিয়া এবার সরল উচ্চকঠে
ডাকিল—"বাবা!"

এবার তিনি বই হইতে মুখ ভুলিলেন, ক্সার প্রতি তাকাইলেন। ভবানী সে মুখ—সে দৃষ্টি দেখিয়া দমিয়া গেল, যাহা বলিতে আসিয়াছিল তাহা হারাইয়া ফেলিল।

উপেন্দ্রনাথ তাহার মুথের ভাব দেখিয়া অন্তরের অবস্থা বৃঝিতে পারিলেন। শাস্ত মিশ্বকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার কি ডাকছিদ বাণী ?"

সেই আদরের নাম,—বছকাল পূর্ব্বে পিতা তাহাকে এই নামেই সম্বোধন করিতেন। আজ বছকাল পরে আবার সেই নামে ডাকিলেন। সংসারের নানা গোলমালে পিতার মাধা বিকৃত হইয়া গিয়াছিল, তিনি অতীতের কথা একেবারেই প্রায় ভূলিয়া গিয়াছিলেন। অনেককাল পরে আজ আবার সেই পরিচিত আদরের সম্বোধন,—ভবানীর হৃদর উবেলিত হইয়া উঠিল। তাহার ছটি চোধ জলে ভরিয়া আসিল, সে তাড়াতাড়ি অঞ্জ দিকে মুখ ফিরাইল।

আজু ঝাঁ করিয়া উপেন্দ্রনাথের মনে পড়িয়া গেল— ইহাদের কেহ নাই। আৰু কয় মাস তিনি বাড়ী থাকিয়াও নাই, সংসারের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্কই নাই। সংসার কি ভাবে চলিতেছে, এই তুইটা তব্দী মিলিয়া কি ভাবে চালাইতেছে, কোথা হইতে কি যোগাড় করিতেছে, এ থবরটা নেওয়া যে বাড়ীর কর্ত্তা হিসাবে তাঁহার একান্ত প্রয়োজনীয়—তাহা তিনি একেবারেই যেন ভিলিয়া গিয়াছেন। আজি মনে হইল—তাঁহার কাজ এখনও ফুরায় নাই। শুক দেহপিঞ্জরে যতদিন প্রাণটা আটকাইয়া থাকিবে, ততদিন জাঁহার কেবলই খাটিতে হইবে; কেন না, তাঁহার পিছনে আকর্ষণ করিবার লোক আছে। ফুরাইয়াছে—এ কথা তিনি জোর করিয়া বলিলেই চলিবে না। সকল বাঁধন কাটিয়া বসিয়াছেন, কিন্তু অন্তর যে একটা স্থন্ন বাধনে এখনও বাঁধা, সে আকর্ষণে তিনি যে অস্তরের অস্তরেল বেদনা অনুভব করিতেছেন। তিনি বাহিরের কথা শুনিতে চান না: কিন্তু অন্তরের অন্তন্তল হইতে যে চীৎকার উঠিতেছে, এ শব্দকে আড়াল দিবেন কেমন করিয়া গ এ শব্দ যে কাণে বাজে না, যেখানে ইহার উৎপত্তি সেই-থানেই আঘাত করিয়া সুরিয়া ঘুরিয়া মরে।

আজ উপেক্রনাথ চোথ তুলিয়া ভাল করিয়া ভবানীর মুথপানে তাকাইলেন,—তাই তো ! মুথথানা যেন অত্যস্ত মলিন, শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছে।

"আরু মা বাণী, আমার কাছে একবার বস দেখি, একবার তোর মুখধানা দেখি।"

ভবানী পিতার পার্ষে বিসন্ধা পড়িল। চোথের জ্বল সে আর কিছুতেই লুকাইরা রাথিতে পারিতেছিল না। তাহার হুটি আরক্ত গণ্ড প্লাবিত করিরা দরদর ধারে অঞ্পরাহ ছুটিল।

পিতা তাহার মুখখানার পানে তাকাইরা ছিলেন, ধারে. ধীরে তাঁহার চোথ ঘটি জলে ভরিরা উঠিতেছিল। অতি কটে তিনি অঞ্জে ধারারপে প্রবাহিত হইতে দিলেন না। "বাণী, বউ মা কোথার, সে তো আর আমার কাছে আসে না ?"

কৃদ্ধকঠে ভবানী বলিল, "আমরা কেউ ভরে তোমার কাছে. আসতে পারি নে বাবা। বউ আড়াল থেকে দাঁড়িরে তোমার দেখে দিরে যার। রোজ সকালে তোমার পাদোদক নিরে যার, তুমি তার পানে চেয়েও দেখ না, কথা বলা তো দ্রে থাক্! সেও নিঃশব্দে তোমার পারে মাথা তার চুঁইরে তেমনি নিঃশব্দে চলে যার।"

উপেক্সনাথ উপনিষদখানা টানিয়া লইয়া তাহার পাতা উন্টাইয়া যাইতেছিলেন, একটা কথাও বলিলেন না। ভবানী খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "বাবা, তোমার দিন তো বেশ স্বচ্ছনেদ গীতা-উপনিষদ নিয়ে কেটে যাচ্ছে,—আমাদের দিন কাটছে কি করে তা তো একবার ভেবেও দেখছ না—"

গভীর আবেগে তাহার কণ্ঠ একেবারে রুদ্ধ হইয়া গেল। উপেক্সনাথ একটা দীর্ঘনিঃখাস ফেলিলেন; ধীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমায় কি করতে বলিস মা ?"

"আমরা যে না খেয়ে মরি বাবা—"

সে বালিকার স্থায় উচ্চ্ সিতভাবে কাঁদিয়া উঠিল,
"তুমি এখনও বর্তমান থাকতে—উপায় থাকতে—আমবা ভোমার মেয়ে—ভোমার পুত্রবধূ হয়ে—না খেয়ে মরব,
কিমা পেটের দায়ে কারও বাড়ী দাসীবৃত্তি করতে যাব বাবা ? আমরা কিছু না পেলে ভোমায় কি খেতে দেব ?"

বিশ্বিত উপেক্সনাথ বলিলেন, "কেন ভবানী, আমি তোদের সংসার চলার সব বন্দোবস্তত ঠিক করে দিয়ে বসেছি।"

কঠ পরিষার করিয়া ভবানী বলিল, "তুমি যা বন্দোবস্ত করেছিলে বাবা, সব উল্টে গেছে। ঘরে সামান্ত ধান ছিল তাও ফুরিয়ে এল। আর দিন সাত আট কোন রকমে চলতে পারে। যারা যা দেয়, তারা এবারে কিছু দেয় নি। আমরা কি করে দিন চালাব বাবা, আমরা কি করে উপায় করব ?"

শুক্ত দৃষ্টিতে কক্সার মুখের পানে চাহিরা পিতা বলিলেন,
"এই নাত আটটা দিন চলবে,—তুই বলছিন কি ভবানী?
আমি তো বড় কম ধানের জমি করি নি,—যাতে বছরে
চার-পাঁচটা বড় ধানের গোলা ভরে যার। এবারে আমার
বিমনা দেখে কেউ কিছু দিলে না, স্বাই ফাঁকি দিলে?"

কম্পিতকণ্ঠে ভবানী বলিল, "কেউ কিছু দিলে না বাবা, স্বাই ফাঁকি দিলে। এবার তুমি দেখতে যাও নি, তারা আমায় বুঝিয়ে দিয়ে গেল এবার একটা ধান হয় নি। সামায় তো বলতে এসেছিলুম বাবা, তুমি সেদিন গুদু নির্বাকে আমার মুখের ওপর ছটি চোখ তুলে ধরেছিলে, একটা কথাও তো সেদিন তুমি বললে না।"

স্তম্ভিত উপেক্রনাথ কঞ্চার পানে তাকাইয়াই রহিলেন—
না, কর্ত্তব্য এখনও ফ্রায় নাই, সংসারের দেনা এখনও
শোধ হয় নাই। এখনও খাটিতে হইবে, ছুটাছুট করিয়া
অয়ের সংস্থান করিতে হইবে। হায় ভগবান,—বৃদ্ধ
এতই কি অপরাধ করিয়াছে প্রভু, চরণ উঠিতে চাহে
না তবু টানিয়া তুলিতে হইবে ? যাহাদের করিবার কথা
তাহারা সরিয়া গেল,—যাহার বিশ্রামের সময় সে এতটুকু
শময় পাইল না। এ কি বিচিত্র বিধান তোমাব জগদীশ,
এ কি শাস্তি।

"হাা, তৃই এক দিন বলেছিলি বাণী, দে কথা আমি ভূলে যাই নি রে, আমার তা মনে আছে—"

তুই হাতের মধ্যে মাপাটা রাথিয়া তিনি থানিকটা চুপ করিয়া বিদিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে একটা স্থানীর্ঘ নিঃয়াস কেলিয়া বলিলেন, "তবে উঠি মা. আবার চলি তবে? সামনে অনন্ত পথ,—জানি নে কতকাল আর মাথায় তোদের বোঝা নিয়ে এই পথ বেয়ে চলতে হবে। আছো, তাই চলছি, আর বিশ্রাম নেব না,—জানছি বিশ্রাম এ অদৃষ্টে নেই। বড় হাসি আসছে এই ভেবে—কার বোঝা কে বয়? কার জন্তে ছিল—কে তুলে নিল? কিছু মা, ছর্ম্মল শুক্ষ দেহ,—প্রাণপাধী কোন্দিন আমার অনিছায় উড়ে চলে যাবে,—তথন কি হবে তোদের, কে তোদের ছটিকে দেখবে, থেতে দেবে—আমি আজকে নতুন করে তাই ভাবছি।"

ভবানী মাথা নাচু করিয়া রহিল, তাহার চোথ দিয়া ভুধু টপ টপ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বই কর্মথানা পার্ম্মে সরাইরা রাথিরা উঠিতে উঠিতে উঠিতে উপেক্রনাথ বলিলেন, "দে বানী, আমার চাদর জুতো দে মা, একবার বাব হই। অনেক দিন বিশ্রাম করেছি, আজ একবার যুবকের উগ্রম নিয়ে দেখি, কতদূব কি করতে পারি। আঃ! ভোরা যতদিন পেছনে থাকবি ততদিন আমার এতটুকু

শাবি নেই ! তোরা আমার শুধু থাটাবি। শান্তি আছে চিতার কোলে—বেদিন তোদের ডাক কালে আদরে না, আগুলের গর্জনে সব ঢেকে ঘাবে। ই্যা রে, কাঁদছিস আমার কথা শুনে! ছি মা, বুড়ো বাপ তোব, কিছু মনে করিস্ নে। আমার মাথার মধ্যে সমর সমর কি রকম হরে যার, আমি বুঝতে পারি নে কাকে কি বলছি। উ:! বুকের হুণ দিককার পাঁজর স্ভেক্তে গেছে বে, একেবারে গুঁড়ো হরে গেছে, আমাতে আর আমি নেই।"

কটকি জুতাজোড়াটা পাল্লে দিয়া, গালে চাদরখানা জড়াইয়া তিনি বাহির হুইলা পড়িলেন।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা অগ্রদর হইরা আদিতেছিল, ধরার বুকে কোমল আঁধারের ছোপ ধরাইয়া দিতেছিল। পল্লীর গৃহে গৃহে সন্ধ্যা প্রদীপ অলিয়া উঠিল, শভা নিদাদে অনম ব্যোম পূর্ব হইরা গেল।

দেবী গলার অঞ্চল জড়াইরা তুলসী-তলায় প্রদীপ দিয়া সেখানে লুটাইরা পড়িল। এটা তাহার প্রাত্যহিক কাজ। দিনে গৃহকর্মের মাঝে যত বেদনা তাহার মনের কাঁকগুলি পূর্ণ করিরা কেলে, সবগুলি সে প্রতি সন্ধ্যার এইখানে ও গৃহ-দেবতা দামোদরের কাছে, নিবেদন করিয়া দেয়। তাহার বেদনাপূর্ণ এই নীরব পূজার নৈবেছ হয় চোথের জল।

ভবানী বারাপ্তার ধারে পা ঝুলাইয়া একটা খুঁটিতে হেলান দিয়া দ্র আকাশের পানে চাহিয়া ছিল। সদ্ধা-লোক তথন বহুরঙ্গে চিত্রিত হইয়া গিয়াছে। পশ্চিমের আকাশ ঘোঁসিয়া কালো রেথাবৎ একথানা মেঘের উপরে পঞ্চমীর ক্ষীণ টাদখানা ইহারই মধ্যে ভাসিয়া উঠিয়া দীপ্তি-হীন আলো বিতরণ করিতেছিল।

এই সময়ে উপেক্রনাথ ফিরিরা আসিলেন। দেবী ভাড়াতাড়ি তুলসীতলা ছাড়িরা উঠিল। ভবানী আসন দিরা, সজ্জিত কলিকার আগুণ দিরা লইয়া আসিল।

তাহার হাত হইতে হঁকো লইয়া উপেক্সনাথ একটা নিঃখাদ ফেলিয়া বলিলেন, "আজ বেশী কিছু করতে পারলুম না মা, তবে একটা কাজ করে এলুম।"

ভবানী জিজ্ঞাসা করিল, "কি কাজ বাবা 🕍

উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "গুনলুম স্করেশ এথানে এসেছে, লজ্জার সে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারছে না। তাকে আমার কাছে পাঠিছে দেবার জন্তে রাছ মশাইকে বলে দিয়ে এলুম।"

ভবানী চুপ করিয়া রহিল।

উপেক্সনাথ তাহাকে গুনাইরা আশনা আপনিই বলিলেন, "গুনলুম নাকি সে তোকেই নিতে এসেছে। তা যদি হর, যদিই তোকে নিরে যার বাণী—নিরে যাক, আমি তোর দার হতে অব্যাহতি পাই। তুই যে কত বড় বোঝা হরে আমার বুকে রয়েছিস, তা তুই বুঝতে পারবি নে। তোকে সেথানে পাঠিয়ে দিয়ে আমি নিশ্চিষ্ক হই, তুইও সেথানে স্থথে থাকবি।"

ভবানী উচ্ছুদিত কৰ্ছে বলিশ্বা উঠিল, "না বাবা, আমি তোমায় এ অবস্থায় ফেলে যেতে পারব না।"

শান্ত হাসিয়া উপেক্সনাথ বলিলেন "কেন, তোর বাবার কি হয়েছে বাণী! ভর নেই, আমি জানছি আমি এখন মরব না। ভবিষ্যৎ আমার কাণে এসে অনেক কথা বলে গেছে রে,—তথনি শুনেছি আমার এখনও অনেক কষ্ট সইতে হবে। তুই আমার জন্তে স্থামীর স্বরে যাবি নে—এ কি একটা কথা হতে পারে পাগলী! যার হাতে তোকে সমর্পণ করেছি, তুই এখন তার। আমার সঙ্গে তোর তার কোন সম্পর্ক নেই—আমার স্থুখ তুঃথের ভাগ তোর আর নেওয়ার কথা তো নয়। আমাদের শাস্ত্রে বলে স্থামী নারীর একমাত্র

দেবতা,—তোকেও যে সেই শাস্ত্রের কথা মেনে নিতে হবে মা। স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক এমনি নয় মা, যে, টেনে ছিড়তে পারবি! এরই জল্পে তোকে তোর স্বামীর আলরে যেতেই হবে। মা বাণী, তোর বাপ সব হারিয়েছে, সত্য ও ধর্ম্ম রক্ষার জল্পে উপযুক্ত হুই ছেলেকে বিসর্জ্জন দিয়েছে, তোর জল্পে তোর বাপকে পতিত করিস নে। আমি যে কথা দিয়েছি—এই কথাটা মনে করে—তোর বাপের সত্যকে অটুট রাথতে—তোকে স্বামীর অমুগমন করতেই হবে। মা, আমি যে কথা দিয়ে এসেছি,—কাল তোকে স্থানেশের সঙ্গে পাঠাব,—তুই কি আমায় মিথ্যাবাদী করবি?"

ভবানীর মাথা সুইয়া পিতার পারের উপর পড়িল।
সে বিক্বতকণ্ঠে বলিল, "না বাবা, আমি তোমার মেরে,
তোমার সত্যকে অটুট রাধতে আমি সেথানে যাব। আমার
জল্পে তুমি তোমার ধর্ম, তোমার সত্য হারাবে না।
আমার যত কট্টই হোক, যত হঃধই হোক, শুধু তোমার
জল্পেই বরণ করে নেব বাবা। আমি যাব বাবা, কাল বে
সময় আমায় পাঠাবে আমি সেই সমরেই যাব।"

সে ছুটির। পলাইল ;—পাছে চোথের জল আবার উচ্ছদিত হইরা উঠে দেই ভর হইতেছিল।

পিতা স্থামুর স্থান্ন বিদিন্না রহিলেন। (ক্রমশঃ)

# দৃষ্টি-বিভ্রম

### শ্রীহরিহর শেঠ

আমাদের সাধারণ দৃষ্টিতে সচরাচর আমরা যাহা দেখি এবং উপলব্ধি করি, তাহা সকল সমন্ন ঠিক হর না। যাহা সত্য তাহা বিক্বত ভাবে, এবং যাহা বিক্বত হর ত ভাহাকেও কতকটা সোজা মত দেখিয়া থাকি। আমাদের চকুও দ্রষ্টব্য সামগ্রীর মধ্যে কোন না কোন দৃশ্র বা অদৃগ্র পদি। থাকিয়াই সাধারণতঃ এই বিজ্ঞম ঘটাইয়া থাকে। রক্তবর্ণ চশমা পরিহিত লোক যেমন সমস্তই রক্তিমাভ দেখেন, নীল বা কৃষ্ণবর্ণ চশমাধারীরও চক্ষে তেমনই বিশ্ব ব্রহ্মাও ভিমিত্র-মাথা বোধ হয়। এই শ্রেচ্ছাক্কত দৃষ্টি-বিজ্ঞমের

ঘটনাম—তা লালই হৌক আর ক্লম্বর্ণ হৌক,—বড় কিছু আদিয়া না যাইলেও, এমন অনেক অফ্লতাপ্রস্তু অদৃশ্য যবনিকা আমাদের মনশ্চকুর সমক্ষে থাকিয়া আমাদের বিভ্রান্ত করে, যাহার কথা চিস্তা করিলে বিশ্বিত হইতে হয়। ইহা দারা জগতে কত সত্যই যে নিত্য লাঞ্ছিত হইতেছে, কত মিধ্যার প্রাবল্য জনিত মহা অনিষ্টের স্পৃষ্টি হইতেছে, কে তাহার ইয়দ্বা করিবে। প্রমাদের বশে কত দেবতা ও দানবের শ্বরূপ না দেখিয়া না চিনিয়া যে অশুভের স্পৃষ্টি হইতেছে তাহা বর্ণনাতীত। একের নিকট অপরের শ্বরূপের বিক্বতির উদাহরণ সংসারের বহু ক্ষেত্রেই বিস্তমান। সেক্সপীরর, কালিদাস, বৃদ্ধিসমূল হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমানের অতি সামাস্ত

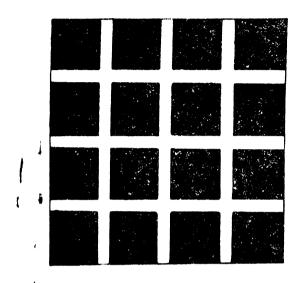

প্রথমট্রাচিত্র গ্রন্থকাবের গ্রন্থের মধ্যেও সেরূপ চরিত্র-স্পৃত্তির অভাব নাই। উদাহরণ ধারা তাহা দেখান এথানে আমার

যে সব দৃষ্টি-বিশ্রম ঘটিয়া থাকে, তাহারই বিষয় কতিপর চিত্রসহযোগে দেখাইবার তেষ্টা করিব মাত্র। শিক্ত্মে মরীচিকা,
মুকুরে বা অক্স স্বচ্ছ পদার্থে প্রতিবিশ্বের স্থান্ন সন্তাবিহীন
দৃশ্যের কথা অথবা অসমতল দর্পণ-ফলকে দৃষ্ট ভগ্ন
বা বিক্রত প্রতিবিশ্বের কথাও আমার বলিবার বিষয় নতে!
ফটোগ্রাফারের কৌশলে এমন অনেক জিনিসের প্রতিচিত্র
প্রস্তুত হইতে দেখা যান্ন, যাহা দেখিয়া উহা প্রকৃত কোন
দ্রব্যের ছবি তাহা কিছুতেই বুঝা যান্ন না। • এখানে তাহার
কথার আলোচনা করাও আমার উদ্দেশ্য নহে। পরীক্ষিত,
প্রমাণিত বা জ্যামিতিক সত্যা, যাহা আমরা বিভিন্ন প্রকারে
দেখি, তাহাই সংগ্রহ করিয়া দেখাইতে চাহি।

প্রথম চিত্রে কতকপ্তলি ক্লফবর্ণ চতুর্ভু জ সমান ব্যবধানে
পাশাপাশি চিত্রিত আছে। সাদা কাগজের উপর সাধারণ
ক্লফ বর্ণে এখলি মুদ্রিত হইয়াছে; কিন্তু প্রতি চতুর্ভু জের
মধ্যে ব্যবধানের শ্বেত অংশ যে স্থানে মিলিত হইয়াছে,
অর্থাৎ কোলের কাছে, তাহা কতকটা ক্লফাভ মনে হয়,
কিন্তু উহা প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। এইরূপ বিতীয় চিত্রে
বৃত্তিন্তিত সকল অংশ একই প্রকার স্থুলরেথায় ক্লফবর্ণে

মুদ্রিত হইলেও, সম্মুধ্ন 
লম্বরেথাময় বৃত্তাংশ্বরের 
বর্ণ উভয় পার্শান্থ অংশের 
রেথাগুলির তুলনায় গাঢ় 
বলিয়া বোধ হয় এবং 
পার্শান্থ অংশ যেন ধুসর 
বর্ণে মুদ্রিত বলিয়া ভ্রম 
হয়। উহাই আ বার 
ঘ্রাইয়া ধরিয়া দেখিলে 
বিপরীত দেখায়।

যথাযথ বর্ণ সম্বন্ধে ভ্রান্তির আরেও উদাহরণ পাওয়া যায়। তৃতীর চিত্রথানি কাটিরা লইয়া



ৰিতীয় চিত্ৰ

উদ্দেশ্র নহে। \* বিনা চশমায় নগ্ন-দৃষ্টিতে আমাদের যদি একথানি কার্ডে আঁটিয়া একটি লাটিমের• মাধার

<sup>\*</sup> আমার 'প্রমাণ' নামক পুত্তকে এইরূপ উদাহরণ বিত্তর দেওরা হইশ্বাহে।

<sup>. \*</sup> ১৩১৯ সালের 'মৌচাকে' এইরূপ বহু চিত্র সমন্বিত একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিরাছিলাম।

আটকাইয়া বা মধ্যে একটি পিন দিয়া বামদিক হইতে पिक्न पिक्न पूरान यात्र, जाहा इहेटल (मरवत व्यर्था९ मर्स-পার্ষের রেখাগুলি লাল এবং ভিতরের অর্থাৎ ক্ষুদ্রতম রুত্তের

রেখাগুলি নীল বর্ণের মনে হইবে। উহা বিপরীত

मिटक ब्राइटन ठिक विभवीठ वर्लव मिथाइटव।





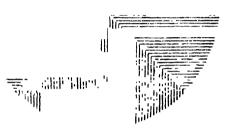

অসমতল দৰ্পণে বিকৃত প্ৰতিবিষ



আত্স বাজী

সেইরূপ চতুর্থ চিত্রথানিও বাম দিক হইতে দক্ষিণ দিকে ঘুরাইলে খেত অংশগুলি রঞ্জিতাভ মনে হইবে।

পঞ্চম চিত্রথানি একটি টুপির পার্শ্বরেথার ছবি। উহার डेक डा ड व्यक्ति मान अक इहेरन ७, म्लंडे मरन इस ए। উहात উচ্চের মাপ বড়। यह চিত্রে তুইটি সরল রেখা একটির উপর একটি দণ্ডারমান ভাবে অন্ধিত আছে। देपर्स्य इटेंकि ठिक नमान हटेलंड नचरत्रवारि नियत्र दावा

অপেকা স্পষ্ট বলিৱাই মনে হয়। সপ্তম চিত্ৰে উভয় মধ্য বেখাই ঠিক এক মাপের; কিন্তু যেটি ছইটী বড় রেখা দারা সীমাবদ্ধ সেইটি বড় এবং যেটি ছুইটা ছোট রেখা দারা

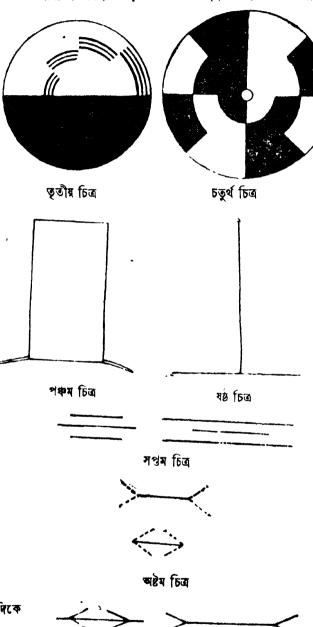

সীমাবদ্ধ সেটি ছোট দেখা যার। পরবর্ত্তী (অষ্টম) চিত্তের উভয় মধ্যাংশের সরল রেখা ছুইটি সমান লছের: কিন্তু উপরের দিকেরটি বড় বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। নবম চিত্রপ্ত ঠিক উহার অমুরূপ, উহার মধ্যাংশ সমান

নবম চিত্ৰ





একাদশ চিত্ৰ

সমান মাপের হইলেও দক্ষিণ দিকেরটি ছোট বলিরা মনে হয়।

ছুইটি সমপরিমিত ক্ষেত্রও অবস্থাভেদে ভিন্ন আকারের দেখাইরা থাকে। দশম চিত্রে বে ছুইটি ক্ষেত্র অন্ধিত আছে, তাহা সর্বাংশে আকারে ও পরিমাণে এক। কিন্তু উহা দেখিরা তাহা মনে হর না। দক্ষিণ দিকেরটি আকারে ছোট বিদিরা ভ্রম হর। সম আন্নতন-বিশিষ্ট চতুর্ভ ক্ষেত্র লম্ব ও আড়ভাবে কতকগুলি সমান্তরাল সরল রেখা বারা থাকিত হইলে, ঐ ক্ষেত্রের আকার সম্বন্ধে দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটিরা থাকে। একাদশ চিত্রে দক্ষিণ পার্মের ক্ষেত্রিট্রপ্রকৃত পক্ষে একটুও বড় না হইলেও, দেখিবা-



ৰাদশ চিত্ৰ

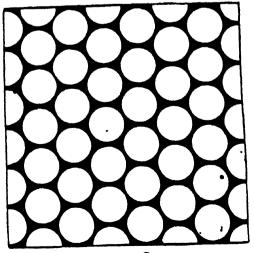

অবোদশ চিত্ৰ

মাত্র মনে হর উহা কিঞ্চিত উন্নত। ছাদশ চিত্রের উভয় চতুভূজের মধ্যাংশ একই আকারের হইলেও উজ্জন বর্ণেরটি কিছু বড় এবং কৃষ্ণ বর্ণেরটি একটু ছোট দেখার। নগ্ন চক্ষে অনেক সময় উজ্জন বর্ণের কোন চিত্রের পার্শবেখা কিছু অস্বাভাবিক দেখার। ত্ররোদশ চিত্রথানি পাঁচ সাত ফিট দূর হইতে দেখিলে খেত বৃত্তগুলি কতকটা ষড়ভূজ মনে হইর। ছবিখানিকে মধুচজ্রের কোষ গুলির মত দেখাইবে।

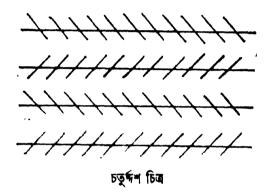

চতুর্দশ চিত্রে বে চারিটি দীর্ঘরেখা দেখা যাইতেছে, উহা প্রাকৃত সমান্তরাল ভাবে অন্ধিত। কিন্তু উহা আর কতকগুলি ছোট ছোট সমান্তরাল সরল রেখা ছারা খণ্ডিত হওয়ার, অতীর্যাক ভাবে অন্ধিত দীর্ঘ রেখা-চতুইয় সমান্তরাল বলিয়া মনে হয় না। নিয়ভাগ একটু উল্লত করিয়া দেখিলে ইহা স্পাইতর রূপে ব্রিতে পারা যায়।



পঞ্চদশ চিত্রে স্থীংরের মত একটি রেথা অন্ধিত আছে। উহা অবশ্রুই নিশ্চল, কিন্তু ছবিধানি ঠিক চকুর নিম্নে ধরিয়া উহা এক সমতলে ঘুরাইলে মনে হইবে রেখাটি আপনা হইতেই খুরিতেছে। ইহাও দেখার ভূল ভিন্ন আর কিছু নহে। বোড়শ চিত্রেও এইরূপ মনে হইবে।

উলিখিত সকল গুলিই কিছু বিচিত্র চিত্র হইলেও, উহা আমাদের ভূল দেখার উদাহরণ মাত্র। বৈজ্ঞানিকগণ এই দৃষ্টি-বিভ্রমের যে সকল কারণ নির্দেশ করিরা থাকেন, ভন্মধ্যে অফিগোলকের পশ্চাহুর্ত্তী পর্দার (Retina) হর্মপতা একটি প্রধান। জানি না ইহাই আমাদের দর্শনেক্রিয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম কি না। এই হর্মপতার জন্ত 
যাভাবিক দৃশ্যাবলীর মধ্যেও আমাদের বহু ভ্রাম্থি উৎপন্ন হইরা থাকে। এই হর্মপতা আছে বলিয়াই কোন উজ্জ্ঞগ-দৃশ্য বস্তু দৃষ্টি বহিন্তৃতি হওরার পরেও উহার ছারা অল্পকালের কন্তু চক্ষের পর্দায় অল্পক থাকিরা যায়। এবং দেই জন্তুই আমরা হাউরাই চরকি প্রভৃতি বা উহা হইতে প্রস্তুত এবং অন্ত বহু প্রকার আভসবাজীর সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে বা বান্ধম্বোপের জীবস্তু দৃশ্র দেখিতে সমর্থ হই বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ নির্দেশ করিয়া থাকেন। •

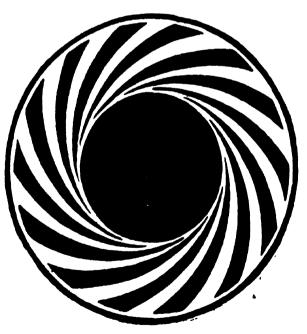

ষোড়শ চিত্ৰ

\* George Lindsay, Johnson M. A., M. D., L. S. Lewis এবং Alfred Whitman এর প্রবন্ধ ও The Book of Knowledge ছইতে চিত্রগুলি সংগৃহীত হইল।



## স্বৃরে

### মিশ্র কীর্ত্তন---একতালা

## কথা স্থর ও স্বরলিপি— শ্রীদিলীপকুমার রায়

| ভাবি   | আর কি আদিবে ফিরে                                 |
|--------|--------------------------------------------------|
| রণি    | ও চরণ মঞ্জারে ?                                  |
| গেছ    | জীবন প্রভাতে গোধৃলি বিছায়ে কোন্ স্বদূরের তীরে ! |
| যবে    | নীরস করম সাধি' আপনারে গণিয়াছি নিরুপম            |
| তব     | আঁথির কিরণ মোর দে গরবে দিল লাজ নিরমম।            |
| আগে    | কে জানিত বল এ আতুর চিত ছিল তব পথ চেয়ে           |
| যবে    | উঠিল বাজিয়া তোমার পরশ-রণন নিখিল ছেয়ে;—         |
| প্রিয় | সেইদিন হ'তে ও-নয়ন-দিঠি নিতৃই ন্তন রূপে          |
| কত     | অতল তলের বারতা সেঁচিয়া আনি' দেছে চুপে চুপে !    |
| তব     | অধরের হাসি, রেধার কামনা, অশ্রু লাক্ত ধারা,—      |
| হদে    | আনি দেছে বহি নিতি নব রূপে কি মহোৎসব-ভারা !       |
| মোর    | এ জীবনে যত সাধ না মিটেছে সুটায়েছে যত আশা,       |
| সব     | ক্ষতির পুরণ ক'রেছে গো তব দরশ-পরশ- <b>ভাষা</b> ।  |
| यिष    | রূপের মাঝারে বাণী তব প্রিয় না ধরে মুরতি আজি,    |
| তব     | অক্সপ লাবণী ধরা দেয় না কি নিতি নব ক্সপে সাজি !  |
| ৰুঝি   | ভাই চিরবাঞ্চিত। এ ব্যথার তিলক পরালে ভালে ৭—      |
| ₩8.    | ফটাতে মিলন-কমল এ তব বিবহ অন্তরালে !              |

```
मा - | मा न | मा ता शा - | शा - | शा मा गा | ता शा - | मा ता शा | शा शा - |
ভা-বি-আন-র - কি- আন-সি-বে-ফি---রে-
     মা - বিপা ক্মপা | 11 গা - মা - বিগা - বিগা - বিসা - বিসা - বি
     ভা-বি - আ - র কি - আ - সি - বে
সারাগা ( পা পা-1 | -1 -1 | মগা | -1 মা-1 | পা-1 না | -1 না -1 |
         - রে - - র - পি' - ও - চ
না -1 না | -1 না সাঁ | না ধা পা | ধা পা -1 | গা -1 মা | -1 ধপা ক্রপা | II II
               ঞ্জী - - - ব্লে - - - ভা - বি -
                           >
গে - ছ - জী - ব - ন - প্র - ভা - তে - গো - ধৃ - লি -
বি - ছা - হো - কো - - নুহু - ছু - রে - - র ভী - -
- স ন | ধা পা মা | গা মা <sup>4</sup>পা | II II | পা | - । পা - | |
  ব্রে
                                  মো - র
र्जा - । र्जा | - । वा - । | था - । था | - । वथा वशा | शा - । था | - । था - । वथा | वथा वथा शा |
                    -ম - সা-. ধি'- আ- প - না - রে -
এ - জী - ব - নে - ষ - ত - সা - - ধ না - মি - টে - ছে -
  - 1 비 | 이 <sup>이</sup>비 - 1 | 어찌 이 이 | - 1 찌 - 1 | 제 어 어 이 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 }
           য়া
                  E
                        নি
                  Œ
```

```
र्मा | - | र्मा - | र्मा - | र्वा | - | र्वा - | र्वा - | र्वा र्वा | - | र्वा र्वा | र्वा - | र्वा - | र्वा - |
              र्षां - थि - त - कि - त - न
                                          - মো-র
              ক্ষ - তি - র - পু - র - ণ -
 पि - ग - गा - छ - नि - র -
                    म - त - म - भ - त - म - ভা - श
≸ পা;-1 পা-||পা-|ऋপা|মাগা-||গা-|মা|-|গা-||রাগারগপা|ধনাধা পা|
 আ - গে - কে - জা - নি - ত - ব - ল - এ - আ
 य - पि - क्रा - १४ = त्र - मा - सा - द्र - वा - वी
 कां गामा (न जान ) जान जा । न जान । जामा जा जा जान । जा जा जा जा जा जा जा जा जा न जान । जान न न न न न न न न न न
 র - চি - ত - ছি - ল - ত - ব - প - ৩ - চে - - সে -
 ব - প্রি - য় - না - ধ - রে - মূ - র - ভি - আন - - জি - <mark>-</mark>
{ બા| - | બા - | | બા - | ધા| - | ધા- | ધા- | ધા- | ધા- | ન | મળા | જબા- | ર્ગા- | ના - | ધાના બધા |
 য - বে - উ - 13 - ল - বা - জি - রা - তো - মা - র - প - র
 ७ - व - च - क्र - १ - ना - व - नी - ध - ता - एन - घ्र - नी
 নাধাপা|পা-াপা|ধাপানা|গারারা|-াগামা| <sup>র</sup>গা-ারা|-া-া-|-া-|
          त्र - १ - म - मि - शि - १ -
                                            ছে -
 - কি - নি - ডি<sup>°</sup> - ন - ব - র - পে - সা - জি - -
 পা|-1 পা -1 | পা -1 -1 | -1 পা -1 | পা | -1 ধনা সরি | পা সা সা | -1 সা -1 |
 थि - इ - ल है - - मि - न - ह'
 बु-बि- छाई-- हि- ब- ता-- - क्टि- छ
                                   ۲
 र्जा-। र्जा | नातर्जानर्जा | भा-। र्जा | -। -। -। ना-। ना-। ना-जना-र्जा | सामाधाना र्जा |
          - व्रि - नि- जुरे-- 'नू- ज-न - इन- १९१
                র ডি-ল -ক-প-রা-লে- ভা-
```

```
নাধাপা। क्या পাপা। পা-। পা। ধাধা-। ধা-। ধা । -। নধানপা। পা-। র্মা। -। সমি।।
                                 ত - লে
                 ফু - টা
                         - তে -
थाना श्रधा | ना था शा | धा - । शा | धा शा मा | शा ता ता | - । शा मा | ता शा ता | - । - । - । | - ।
                 আ - নি - দে -
                                                  চু - পে
                                  ছে - চু - পে -
ध-७ - व - व - व - ह -
                                  অ - - নত -
                                                 রা - লে
াসা / -া সা -া সা -া গা | -া মা -া | পা -া ধা | গা -া -া | রা -া গা | -া পা -া | ধা -া না ় -া ধা -া |
-ড -ব - অ -ধ -রে - র - হা সি - -রে -খা -র - কা -ম - না -
                                   +
গা-|পা | -|পা-||পা-|-| |-|ধানা | পাধাস্য | নাধাপা | মাগারগা|মাগাগা|
        - শ্ৰা - - স্থা - রা
ગા-1 ગા | બાબા-1 | બા-1 બા| क्तास्পा ગા| ગા-1 બા| -1 सा-1 | जी-1 ना| -1 नशा भा ।
আ - নি
        - দে ছে - ব - ছি' - নি - তি - ন - ব - র
পা-াপা | ধাপামা | গারারা | গারগামা | রগা-ারা | -া-া-া-া-
          - ছো -
                    - ত স
```

### প্রথম ও শেষ

#### চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাবস্তাপুরীর জেতবন-বিহার-সংলগ্ধ অশোকারাম চিকিৎসাগারে রোগশযার শরান আছে অচেতন মূর্চ্ছাপর তরুণ
শ্রেন্তিক্সার প্রীতিকেতৃ। তার অপরিসর খটার পার্বে
দণ্ডারনানা আছে তার বৃদ্ধা মাতা প্রজাবতী আর তরুণী
ভিক্ষণী সেবাব্রতা উৎপলবর্ণা। প্রজাবতী পুত্রের শুপ্রাবাকারিণী তরুণী উৎপলবর্ণার কাছে পুত্রের ইতিহাস বল্ছিলো
— একটা সাধারণী নগর-বনিতার জক্কই বাছার ঐ তুরবহা

হরেছে মা! আমার সোণার চাঁদ ছেলে—রূপে গুণে স্থলর!—রূপ তো তুমি নিজের চোথেই দেখছো মা! সে ছেলে-বেলা থেকে শান্ত স্থশীল নত্র মধ্বাক্ সদানন্দ; কিন্তু সেই নগর-নটা শতরূপা রাক্ষনীকে দেখা অবধি ওর স্থভাব একেবারে উল্টো গেলো—মেন্সাল হলো থিট্থিটে, মুথ হলো গন্তীর বিষয়! সে বিপণি থেকে বাড়ীতে আসে, কিন্তু পূর্বের মতন দৈনিক উপার্জন আমার হাতে আর

এনে দের না, কতো রক্ষ যে কাল্লনিক বারের গল্ল করে তার আর ইয়ভা নেই। তার পর তার বিপণি থেকে বাড়ীতে ফির্তেও বিশ্ব হতে লাগ্লো; সন্ধ্যা থেকে রাত্রি, রাত্রি থেকে নিশীও হতে লাগ্লো তার বাড়ী ফির্তে, আমি বাছার থাবার কোলে করে' বসে' বসে' বিমাই; গভীর রাত্রে সদর দরজা থোলার শব্দ পাই; কিন্তু বাছা আর আগের মতন মা বলে' কাছে আসে না, চোরের মতন চুপিচুপি পা টিপে টিপে নিজের ঘরে গিরে শুরে পড়ে। আমি তার ঘরে গেলে ঘুমের ভাণ করে' চোথ বৃজে পড়ে' থাকে। আমি দেখি বাছার চোথে জল, চোথ ছটি ফুলো-ফুলো—বাবা আমার কেঁদেছে! আমি ভাক্লে ধড়মড়িরে ওঠে, চোথ কচ্লে' বলে—"দোকান থেকে এসে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।" সে মনে করে মাকে বুঝি মিথাা কথার বোকা বুঝিয়ে দেওয়া যার।

প্রথম প্রথম আমার সন্দেহ হতে। ব্যবসারে বুঝি কিছু
ক্ষতি হয়েছে। বিপণিতে সন্ধান নিয়ে জান্লাম, তেমন
কিছু লোক্সান হর নি; বিপণির কর্মাধ্যক্ষ বল্লে—শ্রেষ্ঠা
আগের মতন আজকাল আর কাজকর্ম দেখেন না; হয়
তো কোনো অসং-সঙ্কে মিলেছেন।

আমারও দেই সন্দেহ হলো। আমি ওকে জান্তে দিলাম না, কিন্তু আমি সচেতন হয়ে ওর গতিবিধি লক্ষ্য কর্তে লাগলাম, ওর অজ্ঞাতসারে ওর পিছনে গোয়েন্দা লাগালাম। আমি শীঘ্রই জান্তে পার্লাম সে এক ডাইনীর পাল্লায় পড়েছে—একজন সামান্তা ওবী তুমি, তোমার কাছে ও-পাপ নাম উচ্চারণ কর্তেও মুথে বাধে নিশাচরী বারবনিতার মোহে অভিভৃত হয়েছে!

সেই রমণী যদি অবরের তদ্রমহিলা হতো, যদি আমার ছেলের চেয়ে বয়সে বড়োও হতো অবচ তাকে ভালে-বাস্তো, যদি আমার ছেলে তাকে পেয়ে আমাকে আর নাও দেখতো, তা হলেও আমি ওদের ছজনের বিয়ে দিতাম নিজেই উদ্যোগী হয়ে। কিন্তু ভাইনীর হাতে পো সমর্পণ করতে মারে তো প্রাণ ধরে পারে না।

একদিন আমি সেই পাপ-পুরীতে পাপিনীর সঙ্গে দেখা কর্তেও গেলাম। আমি মিনতি করে' রাক্ষ্মীকে বল্গাম —মা আমার, লক্ষ্মী আমার, বিধবার আঁচলের সোণা সবে-ধন ঐটুকু; ওকে ভূমি আমার কাছ থেকে কেড়ে নিরো না, তাকে আমারই লেহের ছায়ার আমারই কোলে থাক্তে দিয়ো।

ডাইনী ছুঁ জি আমাকে অকথা কুকথা বলে গালাগালি দিয়ে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে।

আমি চোথের জল মৃছে মুছে পথ দেখ্বার চেষ্টা কর্তে কর্তে ফিরে আস্ছি, সে আমাকে ফিরে ডেকে বল্লে—এই মাগী! আমি তোর গুণধর ছেলেকে কেড়ে নিয়েছি? বেশ করেছি কেড়ে নিয়েছি। আবার যথন খুশী হবে শাঁস-চোষা খোসার মতন ছুড়ে ফেলে দেবো, তুই কুড়িরে হারানিধি পেটারিকার পুরে রাখিস!…

সেই দিনই গভীর রাত্রে বাছা আমার রাক্ষ্সীর কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে বাড়ীতে ফিরে এলো, কিন্তু অচেতন রক্তা-প্ৰ অবহায় পাৰীতে ভয়ে! ভন্লাম্, রাক্ষ্মী ডাইনী প্রীতিকেতুর কাছে টাকা চেয়েছিলো; কিন্তু সর্বস্থ দিয়েও দরিজ রিক্ত প্রীতিকেতু রাক্ষণীর বিশ্বগ্রাদিনী কুধা মেটাতে পারে নি; এই জন্তে সেই শতরূপা আমার কথা তুলে প্রীতিকেতুর সঙ্গে ঝগড়া করে এবং তাকে বাড়ী থেকে দুর করে' দেবে বলে। প্রীতিকেতু অনেক কাকুতি-মিনতি করে; পরে অর্থ উপার্জন করে' তাকে দেবে অদীকার করে; তবু মায়াবিনীর মায়া-মমতা উদ্রেক কর্তে পারে নি। তথন সে হতাশ হয়ে নিজের হাতে নিজের বুকে বৃহৎ ছোরা বসিয়ে দিয়ে রাক্ষ্মীর পারের তলায় শুটিরে পড়ে; নিজের হৃদরের রক্ত দিয়ে তার পা ধুইরে দিলে, তবু বজ্র কঠোরার চিত্ত আর্দ্র হলো না। সে লোক ডেকে দোলার চাপিরে মরণাপর বাছাকে মার কাছে ফিরিরে দিলে —সেই ফিরিয়ে দিলে, কিন্তু বাছাকে একেবারে শেষ করে'! আমার এই বৃদ্ধ বন্ধসে এই দারুণ হর্টেদ্ব আমারও বুকে বজ্রের মতন বেব্লেছে।

মাতা প্রজাবতী সাদা থানের আঁচল দিয়ে চোথ মৃছতে লাগ্লো। থেরী উৎপলবর্ণা নিস্পন্দ অচেতন প্রীতিকেতুর মুথের উপর করুণার্দ্র সিন্ধ দৃষ্টি অবনমিত করে' তাকে নিরীক্ষণ কর্তে লাগ্লো।

প্রজাবতী চোধ সূছে অশ্রেম্বর স্বরে জিজ্ঞানা কর্লে— থেরী, বৈশ্ব-কবিরাজেরা কি বলেন ? বাছা আমার বাঁচ্বে তো ?

যৌবনে সংসারত্যাগিনী নিরাসক্তা ভিকুণী উৎপলবর্ণা

গন্ধানের প্রতি মাতার মমতার মৃগ্ধ হরে কোমল করণ থিশ্ব স্বরে বল্লে—মা, তোমার ছেলের অবস্থা অতীব আশহাজনক। কিন্তু বৈছেরা এখনো আশা ত্যাগ করেন নি। রোগী তরুণ, যৌবনের সতেজ প্রাণশক্তি তাকে সাহায্য কর্ছে; তার সঙ্গে বৈছের তেবজ ঔষধ, আর আমাদের শুশ্রবা যুক্ত হরে হয়ে তাকে সঙ্কট থেকে উত্তীর্থ করে' দিতে পার্বে বোধ হয়……

প্রজাবতী অধীর হরে কেঁলে ফেলে বল্লে— ঐ প্রত্তাটুকু ছাড়া আমার আর কেউ নেই, কিছু নেই মা! তোমার হাতে ধরে মিনতি কর্ছি তেমি আমার মেরের বর্ষী, নইলে তোমার পারে ধর্তাম—তুমি আমার বাছাকে ফিরিরে দাও! পাপির্গী ওকে মৃত্যুর মুখে ফেলে দিরে ফিরিরে দিয়েছে; তুমি পুণাবতী, তুমি ওকে মৃত্যুঞ্জীবনী অমৃত-প্রলেপ দিরে প্রাণ দান করে!

উৎপলবর্ণা স্থয়:খাতীতা বৈরাগিনী; তবু সে মারের ছঃখে ব্যথিত হরে মৃত্যুরে বল্লে— তুমি বাড়ী ফিরে যাও মা। তোমাকে কিছু বল্তে হবে না। ভগবান্ বুজদেবের দাসী আমরা; সেবাই তো আমাদের জীবনের একমাত্র বত! শত ভিক্ষুণী এই চিকিৎসাগারে সেবার নিযুক্ত আছেন, মহাথেরী অভয়মাতা আমাদের কর্ম নির্মিত করেন। তোমার পুত্রের কোনো অষত্ম হবে না; তাঁকে নিরামর কর্তে কোনো চেষ্টার ক্রটি হবে না।

প্রভাবতী উৎপলবর্ণার হাত ধরে' থেকেই বল্লে—তা জানি মা, জানি; আরো জানি যে এই চিকিৎসাগারের নাম আশোকারাম! কিন্তু তোমাকে দেখে,' তোমার সলে কথা বলে,' তোমার উপর আমার কেমন একটা মারার টান হরেছে; তুমি আমার বাছাকে দেখুবে, এই কথা শীকার কর্লে আমি কতকটা নিশ্চিস্ত হরে বাড়ী বেতে পারি।

উৎপলবর্ণা একবার প্রীতিকেত্র সুষ্ঠ মুথের প্রতি
দৃষ্টিপাত করে' বল্লে—আছে। তাই হবে; আমি এঁর
সেবার ভার নিলাম; কায়মনোবাক্যে এঁর সেবার আমি
দিবারাত্রি নিযুক্ত থাক্বো। আপনি এখন বাড়ী যান।
যদি এঁর হঠাৎ জ্ঞান হয়, তা হলে আপনাকে দেখে এঁর
মনে বে উত্তেজনা জন্মাবে তা এঁর হর্মল শরীরের পক্ষে
সক্ত করা কঠিন হবে। · · · আপনি আবার কাল আস্বেন · · ·

প্রত্যহই না হর অরক্ষণের জন্ত এনে একবার করে' দ্ব থেকে দেবে বাবেন—

চিকিৎসাগারে রোগীদের আত্মীরদের বেশীক্ষণ বিলছ
করা নিরম নয়; রোগীদের ক্লেশের আশক্ষার কারো এখানে
কোলাহল করাও নিবেধ। তাই শোকবিহবলা মাতা নীরবে
ক্লে' ক্লে' কাঁদতে কাঁদতে দাঁতে ঠেটে চেপে কাতর শব্দ রোধ করে' বর থেকে বেরিরে চল্লো—কিন্ত মারের প্রাণ কি মরণাপয় পুত্রকে পরের কাছে কেলে বেতে বার ? সে
ছপা চলে আর ফিরে ফিরে দেখে আর ফ্লে' ফ্লে

চিকিৎসাগার নিস্তব্ধতার নিমগ্ন হলো। সন্ধার ছারা ঘনীভূত হয়ে আস্ছে। পাধীরা কোলাহল কর্তে কর্তে কুলারে ফিরে চলেছে। একটা পুলিত নিমগাছের পরব-প্রঞ্জের ফাঁক দিরে শুক্লা তৃতীরার চক্রকলা দেখা যাছে। একজন ভিক্ণী ঘরের দেরালের গারে কোলদার কোলদার দীপর্ক্রের উপর সন্ধাদীপ জেলে দিরে গেলো। একজন ভিক্ণী ধুনাচীতে করেণ চলন-কাঠের শুঁড়া মিশ্রিত ধূপ ও খগ্ওলের ধোঁরা ঘরময় বুলিয়ে বুলিয়ে বেরিয়ে চলেণ গেলো। একজন বৃদ্ধা ধেরী হাতজ্ঞাড় করেণ ঘরে প্রবেশ করেণ মুহল্বরে বল্তে বল্তে চলে গেলো—

ষ্ঠ ৰবে বণ্ডে বণ্ডে চলে সোলা—

অচিরং বতহরং কারো পঠবিং অধিসেস্সতি।
ছুজো অপেতবিঞ্ঞাণো নিরখং ব কলিঙ্গরং॥
কুস্তুপমং কার্মিমং বিদিছা নগরপ্
চিত্ত'মদং ঠপেছা।
বোজেধ মারং পঞ্ঞার্ধেন বিভঞ্চ রক্ধে
অনিবেসনো সিরা॥
বৃদ্ধং শরণং গচ্চামি, ধক্ষং শরণং গচ্চামি,
সক্ষং শরণং গচ্চামি।

অচির শরীর হার হরে জ্ঞানহীন

তৃচ্ছ কাঠ সম রবে ধরণী নিলীন ॥

এ শরীর কুস্তবং ভঙ্গুর জানিয়া

স্থাক্ষিত ছর্গভূলঃ চিন্ত সমাধিয়া
প্রজ্ঞাযুধে মার সহ যুদ্ধে রহ রত,

অনাসক্ত আপনারে রক্ষিবে সতত ॥
বৃদ্ধের শরণ থাচি, ধ্র্মের শরণ,
সক্ত মোরে অস্থানন কঞ্চন রক্ষণ !



ভীণের ছেলে

निबो-विवृक्त पूर्वहळा जिस्ह

আবার ধর নিস্তব্ধ হয়ে গেলো। ধরের মধ্যে রোগীরা ছাড়া আর রইলো শুধু ভিকুণী উৎপলবর্ণা। থেরী উৎপল-বর্ণ ধীরে সম্ভর্শণে প্রীতিকেত্ব শধ্যার একাস্তে শিল্পর-দেশ উপবেশন করলো।

উৎপূৰ্বৰ্ণা ৰূপদী তৰুণী; ধনী শ্ৰেষ্ঠার কলা; কুমারী; সংসারে অনাসক্তা সন্ন্যাসিনা। তার চোথ হুটি ক্ষটিক-শুটিকার স্থায় স্বচ্ছ উজ্জ্ব ; শিশুর দৃষ্টিতে বেমন অনভিক্ত চিত্তের আশ্চর্যাজনক বিশার ও কৌতৃহল ছলছল করে, তার দৃষ্টিও তেমনি সরল ও তুচ্ছ ব্যাপারকেও আক্র্য্য বোধে বিশ্বিত। উৎপল-পর্ণের মতন তার ঠোঁট ছুখানি পাত্লা রাঙা আর বাঁকানো; নিরস্তর ত্রিশরণ-মন্ত্র জপ করে' করে' এথনো তার ঠোঁট হুখানি কঠিন হয়ে কোমলতা পরিহার করে নি। তার মুখখানি পদ্মকোরকের মতনই আকারে ও বর্ণে; তার পিতা-মাতার রাখা নাম তার ক্লপের দক্ষে অন্বর্থ হয়েছে। তার গৈরিকবর্ণের ক্যান্থবাদের মধ্য থেকে তার দেহলাবণ্য চলচল করে। তার বাক্য কোমল মধুমাথা; পীড়িত রোগীর সঙ্গে সে একটি কথা वल्ल कवित्रास्त्रत (ভश्यक्त (हार अधिक छेनकात इत-রোগী রোগ্যম্বণা ভূলে' যার, তার কণ্ঠস্বরে তারা মাতা ৰা ভগিনীর ক্লেছ-মমতা ক্ষরিত হতে অমুভব করে।

উৎপলবর্ণা ধনবান্ গৃহপতির কস্থা। ধনবানের স্থলরী স্থানীলা কস্থার পালিপ্রার্থী হয়ে বছ রাজা রাজপুর শ্রেষ্ঠী শ্রেল পরস্পারের মধ্যে প্রতিদ্বান্তা কর্ছিলো। উৎপল-বর্ণার পিতা বিবেচনা কর্লেন এতোগুলি পাত্রের মধ্যে একটিকে নির্বাচন করে' নেওয়া কঠিন; যারা প্রত্যাখ্যাত হবে তারা শক্র হবে, প্রার্থীদের মধ্যেও হল্ম লাগ্বে; অত এব কস্তাকে বৌদ্ধর্মারী রাখাই প্রের। এই ভেবে তিনি ক্সাকে বৌদ্ধর্মে দাক্ষিত করিয়ে ভিক্ষুণী সক্ষে প্রেরণ করেছেন। উৎপলবর্ণা নিজের শীল ও ব্যবহার ঘারা তথাগত বৃদ্ধদেবের এক অগ্রশ্রাবিকা বলে' গণ্য ও ল্যানিতা।

রাত্রি বিপ্রহরের সমন্ন প্রীতিকেতুর চেতনা সঞ্চার হলো। উৎপলবর্ণা তথনও প্রীতিকেতুর শিররে বসে'। প্রীতিকেতু চক্ষু উদ্মীলন করে' শরীরিণী মমতার মতন ও স্বর্গের স্থ্যমার মতন উৎপলবর্ণাকে শব্যার উপবিষ্ট দেখে বিক্ষরবিষ্ণ দৃষ্টিতে ভার দিকে তাকিরে কথা বল্ভে উন্থত হলো। প্রীতি- কেতৃর বাক্যোশ্বম দেখেই উৎপলবর্ণা মিগ্ধ কোমল মধুর মৃত্তব্বে তাকে বল্লে—তুমি কথা ক'রো না; তুমি এখনো হর্মল আছো, কথা কইলে কষ্ট হবে·····

প্রীতিকেতু শাস্ত শিশুর মতন উৎপলবর্ণার আদেশ মাঞ্চ করে' চুপ ক'রে রইল এবং উৎপলবর্ণার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে তার চক্ষু নিদ্রায় মুদ্রিত হয়ে গেলো।

প্রথম প্রথম করেক দিন প্রীতিকেতু যথনই চেতনা পেয়ে চোথ থোলে তথনই দেখে তার শ্যাপার্শে বসে আছে স্বন্ধরী আবিকা মমতারূপিণী উৎপলবর্ণ। উৎপল-বর্ণা প্রান্ধ সর্বাক্ষণই প্রীতিকেতুর সেবান্ন নিযুক্ত আছে। প্রীতিকেতৃ চোধ খুলে দেখেই আবার চোথ মুদ্রিত করে; উৎপলবর্ণার দিকে তাকাতে তার কেমন লজ্জা-লজ্জা করে। নে নিম্পান হয়ে চকু বুজে পড়ে' থাকে, কিন্তু ক্রমশঃ-উদ্ব চেতনাতে দে উৎপলবর্ণার উপস্থিতি উপলব্ধি কর্বার চেষ্টা কর্তে কর্তে অতি সম্বর সচেতন হয়ে উঠ্তে লাপ্লো। উৎপলবর্ণার চলা-ফেরার শব্দ কানে গেলেই তার আশবা হয় সে বুঝি তার শ্যাপার্শ থেকে চলে বাচেছ; কেবল তথনই সে চোথ খুলে দেখে তার আশকা অমূলক না সত্য। তার পর যথন দেখে যে উৎপলবর্ণা চলে যাচ্ছে না, তাকেই ঔষধ-পথ্য দেবার আয়োজন কর্ছে, তথন তার আশকা-বিক্ষারিত চক্ষুর উপর অকিপলব স্থাবেশে ধীরে ধীরে অবনমিত হয়ে পড়ে।

করেক দিন এইরূপ চুপ করে' কেবল চোথ চেরে দেখে দেথে একদিন প্রীতিকেতু লজ্জাকৃন্তিত মৃত্সরে উৎপলবর্ণাকে ডাক্লে—শ্রাবিকা·····

উৎপলবর্ণা তার মুখের কাছে মুখ নত করে মৃছ কোমল স্থারে জিফাদা কর্লে—কি ভদ্র, কি বল্ছো ?

তথন প্রীতিকেতু লজ্জিত দৃষ্টি নত করে' কুষ্টিত মৃদ্ হান্তে সঙ্কোচ লুকাবার চেষ্টা করে' বল্লে—না থেরী, কিছু নয়.....

নেইদিন থেকে প্রীতিকেতু প্রত্যাহ ছ-একবার উৎপূল-বর্ণাকে আহ্বান করে; কিন্তু উৎপূলবর্ণা আহ্বানের কারণ জান্তে চাইলে সে আর কিছু বল্তে পারে না।

় একদিন প্রাতঃকালে সম্বন্ধাতা উৎপলবর্ণা তার নিজের হাতে সজ্বারামের উন্থান হতে চন্ধন-করা এক সাজি ছুল এনে প্রীতিকেতুর শ্যার চারিদিকে সজ্জিত করে' রাধ্ছে, প্রীতিকেতু যেদিকে দৃষ্টিপাত কর্বে সেইদিকেই পুষ্পের সঙ্গে তার শুভদৃষ্টি বিনিমর হবে; প্রীতিকেতু চকু আর্থ-উন্মালিত করেণ উৎপালবর্ণার সেবার নিষ্ঠা লক্ষ্য কর্তে কর্তে চক্ষু উন্মুক্ত করেণ অথচ দৃষ্টি অপর দিকে ফিরিয়ে মৃত্ কুন্তি গুরে ডাক্লে—দেবী প্রাবিকা……

উৎপদবর্ণ। এক অঞ্জলি পুষ্প তুলে এক স্থানে বিস্থাস কর্তে বাচ্ছিলো; প্রীতিকেত্র আহ্বানে পুষ্প-বিস্থানে বিরত হরে পুষ্পাঞ্জলি হাতে ধরে' তার দিকে মুথ ফিরিয়ে উংপদ-বর্ণা কোমল স্লিগ্ধ স্থরে বল্লে— কি ভন্ত, কি বল্ছো?

প্রীতিকেতু একটু ইতস্ততঃ করে' লচ্ছিত দৃষ্টি অপর দিকে ফিরিরে মৃত্ খরে জিজ্ঞাসা কর্লে—আমি এই অশোকারাম চিকিৎসাগারে আসার পর······কেউ·····
কোনে৷ দিন····৷আমার তত্ত্ব নিতে কি এসেছিলো ?

উৎপলবর্ণ। উৎকুল্ল ভাবে উত্তর দিলে—আসেন বৈ
কি...নিশ্চর আসেন...ভোমার মা নরাক আসেন-স্মামি
ভাঁকে ভোমার সঙ্গে দেখা কর্তে দিই না, পাছে ভোমার
মনের উত্তেজনার ভোমার ক্ষতের কোনো ক্ষতি হয়; ভূমি
ঘূমিরে থাক্লে তিনি চূপিচূপি এসে ভোমাকে দেখে যান;
ভূমি ক্লেগে থাক্লে তিনি ঐ দূরের দরকার বাহির থেকে
ভোমাকে দেখে যান। আক্রেক তিনি এলে.....

প্রীতিকেতু ইতস্ততঃ কর্তে কর্তে অফুটস্বরে বললে—আর কেউ কি·····

উৎপলবর্ণা বুঝ্তে পার্লে এই আর-কেউটি কে। সে ব্যবিত স্থরে উত্তর দিলে—না ভদ্র, আর কেউ তো… ··

প্রীতিকেতু প্রশ্ন করে' কুষ্ঠাকাতর উৎস্ক দৃষ্টি ফিরিরে উৎপণবর্ণার মুখের দিকে তাকিরে ছিলো; উৎপণবর্ণার উত্তর শুনে তার দৃষ্টির ঔৎস্কা দুপ্ত হরে গেলো এবং উৎপণবর্ণার বাক্য সমাপ্ত হবার পূর্ব্বেই শে তার দৃষ্টি অঞ্চ দিকে ফিরিরে নিলে।

উৎপলবর্ণা দেখতে পেলে প্রীতিকেতৃর চোথের পদ্ম-জালে অঞ্বিলু টলটল করছে।

উৎপলবর্ণ। প্রীতিকেজুর ব্যথার ব্যথিত হরে মিষ্ট কোমল স্থারে বল্লে—তোমার চোখে জল কেনো ভক্ত ? এখন ভো ভোমার মন থারাপ কর্লে চল্বে না; এতে যে ভোমার সুস্থ হতে বিশম্ম হবে। প্রীতিকেতু দীর্ঘনিখাস ফেলে বল্লে—মার স্থায় হওয়া ! আমি মর্লেই বাঁচি··· ··

উৎপণবর্ণ। মমতাপূর্ণ তিরস্কারের সঙ্গে বল্লে—ছি ভুল, মৃত্যুকামনা কর্তে নেই......

প্রীতিকেতু উৎপণবর্ণার মমতার পরিচরে মুগ্ধ হয়ে বল্তে লাগ্লো—বাঁচ্বার বাঞ্ছাই বা কিলের লোভে কর্বো বলা ? জগৎসংসারটা এমন মমতাহান নিচুর নির্দির ! ...... তোমার সঙ্গে আমার পরিচর নেই, তুমি সংসারে অনাসক্ত, তুমি মমন্থবোধবর্জিত; কিন্তু তোমার কাছে আমি যতো-থানি স্নেহ মমতা পেরেছি, আমি যে তার শতাংশও আর কোথাও পাই নি। তাই তো আমি হতাশ হয়ে নিজের জাবন নাশ কর্তে গিরেছিলাম। জাবনে ধিক্কার হয়ে গেছে। মা কিন্তু জানেন না যে আমি আআহত্যা কর্তে গিরেছিলাম.....

উৎপলবর্ণ। ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বল্লে—না, তিনি জানেন·····তিনি আমাকে আগেই বলেছেন.....

প্রীতিকেতুর দৃষ্টিতে বেদনা ও বিশ্বর ফুটে উঠ্লো, সে বল্লে— আঁয়া ? মাজানেন ?

উৎপলবর্ণ। ব্যথিত দৃষ্টিতে প্রীতিকেতুর মুথের দিকে চেয়ে মুথ বিষণ্ণ করে' মাধা নেড়ে নীরবে ভার কথার উত্তর দিলে।

প্রতিকেতু থানিকক্ষণ চুপ করে? থেকে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে ক্লিষ্ট শ্বরে বল্তে লাগ্লো—মা তবে জান্তে পেরেছেন ? আহা মা আমার বড়ো হতভাগিনী… আমি তাঁকে অনেক কট্ট দিরেছি……তবু তাঁর আমার উপর বিরাগ নেই, তাঁর স্লেহের অন্ত নেই। আমি এমন বিষম ব্যথা পেরেছিলাম যে স্তু কর্তে না পেরে আত্মহত্যা কর্তে গিরেছিলাম।……তোমার কাছে আমি স্লেহ মমতা পেরেছি, তোমাকে আমার সব কথা বল্তে ইচ্ছা কর্ছে… আমি এক রমণীকে ভালোবাসি, শুধু ভালোবাসি বল্ল সব বলা হয় না, তাকেই আপ্রাণদক্ষিণ। দিরে পূজা করেছি; সে যথন আমাকে তার বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে, তথন আমার কাছে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে' বাওরা ঢের সহজ্ব ও শ্লাঘ্য বলে' মনে হলো।……তার জন্তই আমি আজ্ম এথানে শ্যাগত হরে পড়ে' আছি, কিন্তু সে একদিনও আমাকে দেখুতে আসে নি, আমি বেঁচে আছি কি মরে'

গৈছি এ খোঁজটাও সে করে নি। । । । আমার যথন চেতনা হলো, তুমি আমার শ্যার পার্ছে চলা-ফেরা কর্তে আর আমার মনে হতো সে বুঝি এসেছে, আমি চোথ খুল্লেই বুঝি তার মুখ দেখতে পাবো। । । । । । এতোদিন যথন আসে নি, তথন আর সে আস্বেনা । । । তা না আর্কগে, আমার তাতে আর ছঃখ নেই · । । আমি আর তাকে ভালোবাদি না । । ।

প্রীতিকেতৃ কথা বলে' ক্লান্ত হয়ে দীর্ঘনিখাদ ফেলে থাম্লো। সে যদিও মুথে বল্লে যে শতরূপা তাকে দেখতে না এলেও তার আর ছঃথ নেই, সে আর তাকে ভালোবাসে না, তথাপি তার দীর্ঘনিখাদ পড়তে ভনেও তার মুথের কাতর ভাব ও দলল চকু দেখে উৎপদবর্ণা বৃষ্লে যে প্রীতিকেতৃ অভিমানে বাধিত চিত্তে যা বল্লে তা একটুও দত্য নয়।

প্রীতিকেতৃ ক্ষণকাল চুপ করে' থেকে বল্লে—আচ্ছা শ্রাবিকা, আত্মহত্যা করা কি পাপকর্ম ?

উৎপলবর্ণা বলতে লাগ্লো—মহৎ পাপকর্ম জ্জ। বিনশ্বপিটকে আত্মহত্যাকে গহিত কর্ম বলা হয়েছে। আত্মহত্যাকারী ব্যক্তি অবাচি নরকে অশেষ ছুর্গতি প্রাপ্ত হয়। ধ্যাপদ দর্ববিধ সংঘ্যের প্রশংসা করেছেন—

কান্দ্রন সংবরো সাধু, সাধু বাচায় সংবরো।
মনসা সংবরো সাধু, সাধু সববংথ সংবরো ॥
সববংথ সংবৃতো ভিক্থু সববছক্থা পমুচ্চতি।

কার-সংযম উত্তম, বাক্সংযম উত্তম, মন:সংযম উত্তম, সর্কবিধ সংযমই উত্তম; সর্কপ্রেকারে সংযত ব্যক্তি সর্কত্রেথ থেকে পরিত্রাণ পার। তথাগতের শ্রেষ্ঠ অন্ত্রণাসন অহিংসা পরমো ধর্মঃ—আত্মহিংসাও তো হিংসা।

> আবোগ্যা পরমা লাভা, দস্ভট্ঠি পরমং ধনং। বিদ্যাস পরমা ঞাতী, নিববাণং পরমং স্থুখং॥

প্রীভিকেতু ক্ষণকাল নীরব থেকে বল্লে—কিন্ত জীবনে যদি কোনো প্রথ না থাকে, তাহলেও কি জীবন বহন কর্তে হবে ?.....ভগবান্ তো অন্তর্যামী, তিনি কি.....

উৎপলবর্ণা প্রীতিকেতুর গারে সম্নেহে হস্তার্পণ করে' বল্লে—থাক থাক ভদ্র ও সব আলোচনা। তুমি এখনো তুর্বল স্বাধী চিস্তার ক্লান্ত হরে পড়্বে.....তুমি চোথ বুজে চুপ করে' গুরে থাকো অকটু ঘুমোতে চেষ্টা করো... প্রীতিকেতৃ পরম বাধ্য শিশুর মতন চোথ বুজে দীর্ঘনিখাস ফেল্লে এবং নিদ্রিতের মতন চুপ করে' রইলো।

ভোর রাত্তে প্রীভিকেতু বড়ো আন্চান ছটফট কর্তে লাগ্লো, এবং কাতর শব্দ কর্তে লাগ্লো।

রাত্তি-প্রহরী সম্বর গিয়ে উৎপলবর্ণাকে সংবাদ দিলে।

উৎপলবর্ণা সম্বর শ্ব্যা ত্যাগ করে' প্রীতিকেতুর
শ্ব্যাপার্যে চুটে এলো এবং দেখলে সে বন্ধাকাতর অন্ট্ট
শব্দ করে' শ্ব্যার চ্ট্রুট কর্ছে। উৎপলবর্ণা তার শ্ব্যার
পার্যে দাঁড়িরে তার দিকে সুঁকে তার গারে স্নেহকোমল
হস্তার্পণ করে' স্লিশ্ব মধ্র স্বরে জিজ্ঞাস। কর্লে—কিছু কি
বন্ধা হচ্ছে ভদ্র পূ তোমার কী অন্ত্র্থ বোধ হচ্ছে পূ

প্রীতিকেতু চকু বিন্দারিত করে' ক্ষণকাল উৎপলবর্ণার মুখের দিকে চেয়ে রইলো; তার পর হঠাৎ হাঁপাতে হাঁপাতে থেমে থেমে বল্তে লাগুলো—শতরূপা
কিসের জল্পে
তেই তো আমি একেবারেই চলে' এলাম
বিকের সবধানি রক্ত চেলে দিয়ে এলাম
বিতা
বিচে গোলো
পথের কাঁটা
তি

উৎপলবর্ণা দেখ্লে প্রীতিকেতু প্রলাপ বক্ছে, তার খাসকই উপস্থিত হয়েছে। সে প্রীতিকেতুর একথানি হাত তুলে নিজের হাতে ধরে' অপর হাতে তার কপালের ঘাম মুছিরে দিতে দিতে কোমল খারে বল্লে—ভদ্র, তুমি শাস্ত ছও, একটু সহা করো। বেশী কথা বল্লে ক্লান্ত হয়ে পড়বে, আরও খাসকই বাড়বে…

প্রীতিকেতু ক্লান্ত হরেই হোক অথবা উৎপলবর্ণার ম্বেহপূর্ণ আদেশে বাধ্য হরেই হোক, সে চুণ কর্লো, শান্ত হরে রইলো, যেনো উৎপলবর্ণার স্পর্শ ও বাক্য তাকে মুগ্ধ করেছে।

আগামী বৈশাধীপূর্ণিমার আমরা নদীর তীরে বনভোজন কর্তে থাবো......তখন ভূমি বুঝ্তে পার্বে আমি ভোমাকে কতো ভালোবাসি!.....

উৎপলবর্ণা প্রীতিকেতুর কপালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে স্থিকরে অফুরোধ কর্লে—শাস্ত হও ভদ্র, শাস্ত হও; বেশী কথা বোলো না, ক্লান্ত হরে পড়ছো ···

শ্রীতিকেতু উৎপলবর্ণার কথা শুনে স্থপ্তে'থিতের স্থার চম্কে উঠে চোথ মেলে উৎপলবর্ণার দিকে তাকালো; তার দৃষ্টি থেকে যেনো বিশ্বর কৌতৃহল ও প্রীতি বিচ্ছুরিত হতে লাগলো; সে প্লিশ্ব স্থার বল্তে লাগলো—তুমি এসেছো!… তোমাকে আমি ভালোবাসি——ভালোবাসি——বড়ো শুলোবাসি——আমার প্রীতিকেতু নাম সার্থক হরেছে তোমাকে ভালোবেসে——তুমি স্থানর !——তোমার নাম স্থানর—তোমার বেশ স্থানর—তোমার দৃষ্টি স্থানর—
ক্রেভি——তোমার বিশ্বাসে পূলা স্থান !——

প্রীতিকেতৃর প্রদাপ প্রণরের স্থতির মতন কোমন স্থন্দর ভাবাবেগে ভরে' উঠ্নো, তার স্বর গাঢ় গদগদ হয়ে পড় লো।

উৎপদবর্ধা প্রীতিকেতুর কথা শুন্তে শুন্তে শ্বনিজ্ঞাতেও লক্ষায় লাল হয়ে উঠ্লো, তার শ্বেহকোমল দৃষ্টিতে চিস্তাকাতরতা ফুটে উঠ্লো, সে তাড়াতাড়ি প্রীতিকেতুর শব্যাপার্শে বসে মৃত্ মধুর স্বরে প্রার্থনা কর্তে লাগ্লো—

তং বো বদামি ভদ্ধং বো যাবস্থেখ সমাগতা।
তোমরা যারা এথানে সমাগত হয়েছো তাদের সকলের
কল্যাণ হোক !— নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মা
সমূত্দস্দ—সেই ভগবান্ অর্হং সম্যক্-সমূত্দকে নমস্কার
করি ! · · · · ·

উৎপলবর্ণার এই প্রার্থনার ভিতর থেকে মৈত্রী ও কল্যাণ যেনো ক্ষরিত হয়ে গ্রীতিকেতুর অঙ্গে বর্ষিত হলো।

কিন্তু উৎপলবর্ণাকে প্রার্থনা করতে শুনে প্রীতিকেতৃ অতাস্ত অন্থির চঞ্চল হয়ে উঠে বস্তে গেলো। উৎপলবর্ণা তাকে তৃই হাতে তাড়াতাড়ি ধরে' সম্ভর্পণে শুইয়ে দিয়ে ডাক্লেন-ভদ্র·····

প্রীতিকেতৃ চক্ষ্ বিক্ষারিত করে' হাঁপাতে হাঁপাতে তাড়াতাড়ি খলিতবচনে বল্তে লাগ্লো—আমাকে তুমি দুর্ব করে' দিচ্ছো! · · · · ডোমার কাছে আর আমাকে থাক্তে দেবে না !·····বেতামার আর কথনো দেখুতে পাবো না ?··· আমার এই আপ্রাণদক্ষিণা পূজা অবহেলা করে' যাবে ?···

প্রীতিকেতুর ঘন ঘন খাস পড়,ছে, তার কথা এছিরে এসেছে, সে হাঁপাছে ।

উৎপলবর্ণা ভাড়াভাড়ি একটা প্রদীপ হাতে ভুলে প্রীতিকেতৃর মুখের কাছে ধরে' দেথ্লে প্রীতিকেতৃর স্থলর মুখের উজ্জ্বল বর্ণ ফেকাশে রক্তশুত্ত হয়ে গেছে, তার চোথ ঘোলা ও দৃষ্টি স্থির হয়ে এসেছে, চোথের কোলে কালী মেড়ে দিয়েছে, ঠোট ফাঁক হয়ে গেছে, আর কপালের ছপাশের রগ বলে' গেছে, তার কপাল ও চুল খামে ভিজে উঠেছে, তার নাসারন্ধু ক্রিত হচ্ছে, এবং এক-একটা নিখাসের টানে তার সর্বাঙ্গ যেনো তার বুকের মধ্যে চকে যেতে চাচ্ছে। এই জীবন-মৃত্যুর ঘষ্টের লক্ষণ চিকিৎসাগারের অগ্রসেবিকা উৎপলবর্ণার তো বিলক্ষণই জানা আছে! সে ভাড়াতাড়ি প্রীতিকেতুর নাড়ী ধরে' দেখলে, নাড়ী অতি ক্ষীণ, থেমে থেমে চল্ছে, তার হাত হিম্মীতল স্বেদসিক্ত। উৎপলবর্ণা অতি মৃত্র স্বারে রাজি-প্রহরীকে বল্লে—চট্ করে' निमार्टवश्रदक एउटक चारना ..... या ७, या ७, ..... इंडे करत' ·····মহাস্থবির স্থগত ভিক্ষকেও সংবাদ দিয়া·····মুমুর্ব পাপদেশনা প্রবণ কর্বেন ····

রাত্রি-প্রহরী নিঃশব্দ জ্বতপদে ঘর থেকে বাহির হয়ে গেলো।

উৎপলবর্ণা প্রীতিকেতুর শয্যাপার্শে জামু পেতে বসে'
মৃত্ ক্ষরে প্রার্থনা কর্তে লাগ্লো—বৃদ্ধং শরণং গচ্ছামি,
ধল্মং শরণং গচ্ছামি, হত্যং শরণং গচ্ছামি! নমো তস্দ
ভগবতো অরহতো দল্মা সমুদ্ধস্স !·····

প্রীতিকেতু উৎপলবর্ণার প্রার্থনারত বুক্তকর হুই হাতে চেপে ধরে' বল্তে লাগলো—কিন্তু এখন তার বাক্য যেনো বহুদ্রস্থ পরলোক থেকে ভেসে আস্ছে, অধিচ সে যেনো এই শেষ মুহুর্ছে তার সমগ্র জীবনের সঞ্চিত বাদনার আবেগ প্রকাশ কর্ছে, এমনি ভাবে সে বল্তে লাগলো—ভূমি আমাকে তাড়িয়ে দিও না······ভোমাকে আমার প্রাণ পর্যান্ত দিলাম, আর ভূমি কি চাও 
পূং গেলে আমার প্রাণও আমার ছেড়ে যাবে 
ভ্যামার প্রাণের প্রাণ আমার হিতীর জীবন 
ভুমি আমার প্রাণের প্রাণ প্রায়তমা । প্রায় প্রিরা প্রাণ প্রায় প্রিরা আমার প্রিরা প্রাণ প্রায় প্রায় ভ্যামার প্রিরা প্রায় প্রায় প্রায় প্রায় প্রায় প্রায় প্রায় প্রায় প্রায় প্রায় প্রায় প্রায় প্রায় প্রায় প্রায় প্রায় প্রায় প্রায় প্রায় প্রায় প্রায় প্রায় প্রায় প্রায় প্রয় প্রায় প্রয় প্রায় প্রয় প্রায় প্রায় প্রায় প্রায় প্রয় প্

প্রীতিকের বালিশ থেকে মাথা নামিরে উৎপলবর্ণার হাতের উপর মাথা দিরে ভালো; উৎপলবর্ণার প্রার্থনানত মূথ প্রীতিকেতৃর মস্তক স্পর্শ কর্লো, যেনো দে প্রীতিকেতৃর শিরশ্চুমন কর্ছে, ভার ঘন নিখাস প্রীতিকেতৃর মাথার পুপাল্বরভির মতন বর্ষিত হতে লাগ্লো।

হঠাৎ পূষ্পকেতৃ মাথা ঘুরিয়ে উৎপলবর্ণার মুধের দিকে
মুথ ফিরিয়ে বলে উঠুলো—প্রিয়া……প্রেয়লী…প্রিয়তমা…

উৎপণবর্ণার প্রার্থনানত চক্ষ্র পক্ষজাল প্রীতিকেতুর ললাট স্পর্শ করে' প্রজাপতির পক্ষের মতন ঘন ঘন কম্পিত হতে লাগ্লো।

প্রীতিকেতু উৎপলবর্ণার প্রার্থনাক্ষ্রিত অধর চুম্বন কন্মবার জন্ম মাথা উচু করে তুল্লে।

উৎপলবর্ণা চমকে উঠ্লো. সে উঠে দাঁড়াতে গেলো।

কিন্ত প্রীতিকেতৃ ছই হাত তুলে উৎপানবর্ণার কঠ আলিন্ধন করে ধর্লে; সে মরণমূহুর্তের সংজ্ঞাহারা অবস্থার পরকালের কল্পলাকে উপনাত হল্পে মিনতির স্থরে বল্লে— ওগো, তুমি যেও না, .....তোমাকে আমি ভালোব। সি..... তুমি স্থলার । ..... তুমি স্থলার । ..... তুমি স্থলার । .....

মুমূর্ব আকর্ষণে উৎপলবর্ণার মুখ নত হয়ে পড়্লো; সে চকু মৃদ্রিত কর্লে। প্রীতিকেতৃ সমস্ত জীবনের সঞ্চিত তৃষ্ণা মৃত্যুমূহু: র্ব্ত মিটিয়ে নেবার আগ্রহে উৎপলবর্ণার পদ্মপর্ন তৃল্য অধ্যের গভীর দীর্ঘ নিঃশব্দ চুম্বনে নিক্ষের ওঠাধর মৃদ্রিত কর্লো.....এ সেই স্বছ্ল্ভ চুম্বন যে চুম্বনের গভীর স্থাবেশে ছটি প্রাণ বিশ্বক্ষাপ্তের ও নিজেদের অন্তিম্ব ভূলে
নিমজ্জিত মগ্ন হরে যায়! গণিকার উদ্দেশে নিবেদিত চ্যুন
অগ্রশ্রাবিকার অথনে মুদ্রিত হলো! প্রীতিকেত্র শেষ চ্যুন
উৎপলবর্ণার প্রথম ও শেষ চ্যুনে সন্মিলিত হলো! পাপিয়সীর
স্পর্শকল্যিত প্রীতিকেত্র অধর পুণাশীলা উৎপলবর্ণার অধরতীর্থে অবগাহন করে' ধন্ধ হলো! উৎপলবর্ণার ওঠাধর একবার কম্পিত হরে ফুরিত হলো—কিন্তু তা প্রার্থনা-মন্ত্র উচ্চারণে অথবা প্রণর-প্রতিবেদনে তা তার অন্তর্যামী জানেন!

ঠিক দেই মৃহুর্প্তে জেতবন-বিহারের বৃক্ষে বৃক্ষে শত শত পক্ষী উবালোকে জাগ্রত হয়ে ঝকার দিয়ে উঠ্লো, উবাকালের মিশ্ব মৃহল বায়ুব ম্পর্শ পেরে বনলন্ধীর অশ্রুবিন্দুর মতন শেফালিকা-ফুল ঝরে' পড়্লো; থেরী অভয়মাতা ও তাঁর বাল্যদিন্দনী সহযোগিনী অভয়া প্রীতিকেতৃর কক্ষের দিকে আসতে আসতে মৃত্ গুঞ্জনে সমস্বরে উচ্চারণ কর্ছিলেন—

অভরে ভিত্রো কারো, যথ সত্তা পুণুষ্কনা।
নিক্থিপিস্দামিমং দেহং সম্পাজানা সতীমতী॥
বহুহি তৃক্থধম্মেছি অপ্পমাদ-রতার মে।
তন্হ-ক্থরো অমুপ্পত্তো কতং বুদ্ধদ্দ সাসনং॥

এই শরীর ক্ষণভঙ্গুর নখর, তবু একে জগতের লোক সৎ ও সার বস্তু বলে মনে করে; আমি এই দেহের সহিত সমস্ত মমত্ব বিসর্জ্জন করে' সত্যের শরণাপন্ন হই; বস্তু-তুঃখনিকেতন প্রমাদ-পথন্রই আমার, বুদ্ধের শাসনে তৃষ্ণাক্ষর হোক, অপ্রধাদে রত হরে সংসারতঃখ দুর হোক!

## বিবিধ-প্রসঙ্গ

বিবাহ ও সমাজ-প্রসঞ্চ শীচাক্টন্ত মিত্র বি-এ, এটণি-এট্-ল

"ভারতবর্ষে"র বিগত পৌষ সংখ্যার "বিবাহ ও সমাজ" শীর্ষক প্রবন্ধে—
যাবৎ দ্বীপুতাদিকে সম্যক প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা না হয়
তাবৎ বিবাহ করা উচিত নয়—এই মতবাদ আমাদের দেশে প্রবর্তি
হইলে, আমাদের সমাজের কত ভরানক অনিষ্ট হইবে এবঃ আমাদের
অতিহ লোপ পাইবার বিশেষ সম্ভাবনা, তাহা কতক পরিমাণে
দেখাইরাছি। এই মতবাদ প্রবৃত্তিত হইলে আর কত প্রকার অমকল.
হুইবে তাহা দেখানই বর্তমান প্রবৃত্তির উদ্দেশ্ত।

পূর্ব প্রবন্ধে দেখাইরাভি, আমাদের ভিতর কত অর সংখ্যক

লোক আছে, যাহার। স্বীপুত্রকঞ্চাদিকে সম্যক প্রতিপালন করিছে
সমর্থ। স্বতরাং অতি অর্থ্ধ সংখ্যক লোকই যৌবনারতে বিবাহ
করিতে অসুমতি পাইতে পারে। শতকরা নকাই জনের অধিককেই
ভাল সময়ের আশার হছদিবস কাটাইতে হইবে একং তাহাদিগকে
বেশ বেশী ব্য়সে বিবাহ করিতে হইবে। বেশীর ভাগ পুরুষ যদি বেশী
ব্য়সে বিবাহ করে, তার বেশীর ভাগ প্রীলোক অনেককাল অবিবাহিত
থাকিবে। বেশী ব্য়সে বিবাহ করিতে হইলে নিজে নিজে পছল
করিয়া বিবাহ করিতে হয়। আনাদের বুবক সম্প্রভারের অনেকেই

মনে করেন বে, এইরূপে নিজে নিজে পছন্দ করিয়া বিবাহ করিলে, বিবাহিত জীবনে হথ ও শান্তি পাওয়ার সভাবনা বেশী; এবং এইরূপ প্রথা প্রবর্তিত হওরাই বাস্থিত সংস্কার। এই প্রথা প্রথম দৃষ্টিতে ভাল বলিয়াই মনে হর; কিন্তু বিলাতী-সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদ সকন্দমার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দেখিলা তাহার কল কার্যাত: ভাল হর না বলিয়া প্রমাণিত হর; এবং সমুখাবন করিরা দেখিলে, এইরূপ প্রথার ফল কার্যাত: ভাল না হওরার কতকগুলি নৈস্গিক কারণ আছে দেখিতে পাওয়া বার।

বিবাহার্থ পছন্দ করিতে হইলে দেখিতে হয় যে খ্রী-পুরুষ পরম্পর সহায়শীল ও প্রীতিপ্রদ হইয়া আজীবন ঘনিষ্ঠভাবে থাকিতে পারিবে कि न। এইটি পূর্বে হইতে জানা নানা কারণে প্রায় ছঃসাধা। প্রথমতঃ আমি নিজেই নির্দেশ করিতে পারি না, কি কি ৩৭ থাকিলে আর একজনের সহিত বছদিন পরস্পর সহার্ণীল ও প্রীতিপ্রদ হইরা ঘনিষ্ঠভাবে থাকিতে পারি। দ্বিতীয়ত: যদি বা নির্দেশ করিতে পারি, সেগুলির একতা সমাবেশ প্রায় দেখিতে পাইব লা। ভূতীরতঃ, যদি বা মনে করি যে, কোপাও সেই সকল গুণের একতা সমাবেশ হইরাছে, হর তো সে আমাকে চাহিবে না। আমি তো তিলোভমার মত শুন্দরী, রস্তার মতন নৃত্যগীত-পারদর্শিনী, সরশ্বতীর মত পশুতা, লক্ষ্মীর মতন বিভ্রসম্পন্না, সাধিত্রীর মত পতিপরারণা স্ত্রী চাহিতে পারি: কিন্তু দেরপ স্ত্রীলোক পাই বা কোথার ? আর বদি ৰা কোধাৰ পাই, মনে করি সে আমাকে চাহিবে কেন? এইরূপ অনেক ৩৭ চাহিলা এবং না পাইলা ক্রমে নিকের মনের আকাঞ্জা অনেক কমাইরা লইতে হয়। কমাইরা, আমার পকে স্বিধাজনক কতকভলি ভণের সমাবেশ, ঘাহা মনে করি পাওয়া ঘাইতে পারে. সেইগুলির উপর দৃষ্টি রাখিতে হয়। সেই গুণগুলির ভিতর কতকগুলি প্রকান্ত : যথা, রূপ, সঙ্গাত-বিস্তা, অর্থসচ্চলতা ইত্যাদি ; আর কতক অপ্রকাশিত মানসিক ৩৭, বাছা কার্যা দেখিরা অতুমান করিরা লইতে হর। বাঁহারা কিছুদিন বিবাহিত হইরাছেন, ভাঁহারাই জানেন বে, প্রকাশ্র গুণঞ্জির উপর বিবাহিত জীবনের সুথ ও শান্তি অতি অলুই নির্ভন্ন করে। এই সকল গুণের নিজে হইতে বিবাহিত জীবনের হুৰ ও শান্তি দিবার ক্ষতা অতি সামান্ত। সেই কাৰ্ব্য দেখিয়া অনুমেয় মানসিক গুণগুলি থাকিলে প্রকাশ্ত গুণগুলি বিবাহিত স্কীবনের সুখ ও শান্তি বাড়াইতে পারে। কিন্তু নিজে বড় বেশী কিছু দিতে পারে না। অহুণাল্পে দুক্তের মত অক্ত কোন সংখ্যাবাচক অক্তের পশ্চাতে থাকিলে তবে ত'ছার মূল্য আছে; নচেৎ কোন মূল্যই নাই। সেই মানদিক গুণগুলি কার্যা দেখিলা অনুমান করিয়া লইতে হর। এইরূপ কার্যা দেখির। চরিত্র অনুমান কর। বড় শস্তু কাজ; ইরুতে সকলেরই ভূল হয়—অতি অল্প লোকেই তাহ। ভালরূপে করিতে পারে। বংসামান্ত বে অনুমান-বিভা আছে, তাহাও আবার অনেক কারণে আছোদিত হর'। এথমটি কামজ মোহ। বৌবনারত হইতে কামজ ৰোহের আকর্ষণ প্রকৃতির নিরমে মধ্যে মধ্যে বিশেষভাবে দেখা

पिर्टर। उथन वाहात बाजा ता चाकुडे हहेरन, छाहात स्कान व्यक्ति नवनागान्त इटेर्टन ना--जाहारक मर्व्यक्षणंत्र चाकत विद्या मान इटेर्टन : হুতরাং ভুল হইবার সম্ভাবনা বাদ্ভিয়া যাইবে। ঘিতীয়তঃ, বরুস বাড়িয়া গেলে, আমাদের আসল প্রকৃতি কিরূপ, তাহা আমাদের বাহিরের কার্য্যে ও বাক্যে সরলভাবে প্রকাশ পার না—ভিভরের অনেক ভাব অপ্রকাশিত থাকে। সাংসারিক অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সহিত আমাদের আটপৌরে ও পোষাকী কাপড়ের মন্ত, আমাদের আটপৌরে ও গোবাকী প্রকৃতিও ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। যথন বেরূপ সমাজে থাকি তাহাদের অমুদ্ধপ কথাই বলি, না হয়, চুপ করিরা যাই। বিশেষ প্রতিকৃত কথা বলাটা একরূপ সভানীভিবিরুদ্ধ। আমাদের প্রকৃতিতে যে সকল দোব আছে, তাহা চেষ্টা করিয়া সমাজে গোপন করি। যদি কেই কাহার প্রতি আরম্ভ হইয়া থাকে বা ভাহাকে পাইলে ভাহার श्विषा हरेत्व वित्वहना करत्---(म राज्ञण हात्र, मारेक्रण निरम्बरक प्रथा-ইতে চেষ্টা করে। তাহার নিমিত্ত অপরের মনে অনেক ছলেই ভুল ধারণা হয়। তৃতীয়ত: বয়সাধিক্যের সহিত জীবনের উপর কাশারও কাছে অর্থের, কাহারও কাছে সামাজিক প্রতিপত্তি পাওরার, প্রভাব বাড়িয়া যায়। যাহার অর্থসভ্লতা আছে বা যাহার ছারা দামাজিক প্রতিপত্তি লাভ করা যাইতে পারে মনে হর, ভাহার শত দোষ ও ক্রটি মার্জ্জনা করিতে প্ৰবৃত্তি আসে। যে সকল গুণ থাকা বাঞ্চিত মনে হইয়াছিল, তাহা না থাকা সম্বেও তাহাকে পাইতে ইচ্ছা আসে : এবং অনেকেই সে ইচ্ছা করিঃ। বসে। ইহার প্রভাব বয়ন্ত্র। বুবতীদিগের উপর অভান্ত অধিক হর। ভাহার অনেক কারণ আছে। বেশী বহুদে নিজে নিজে পছন্দ করিয়া বিবাহ করিতে হইলে, যেরূপ স্থানে নানা লোকের সমাগম হয়, যেখানে তাহারা মেলামেশা কবিতে পারে, এরপ ছানে উত্তম উত্তম বেশভূষার সজ্জিত হইয়া যাইতে হয়। বাহাদিগকে পছন্দ-সই মনে করা হয়, তাহা-দিপকে নিমন্ত্রণ করিছা আনিতে হয়। এই সকলই ব্যর-সাপেক। পিতামাতারা বেশী অর্থকছলতা না থাকিলে উদ্ব্যক্ত হইয়া উঠেন ও কল্পাদিপকে উদ্বাস্ত করিয়া ভোলেন। এ দিকে ওইরূপ সালসকঃ। করিয়া নানা লোক-সমাগমত্বলে গিয়া অক্ত খ্রীলোকদিগের বিলাস-বৈচিত্র্য দেখিলা এবং পুরুষদের উপর বিলাদ-বৈচিত্র্যের প্রভাব দেখিলা ভাছাদেরও ওইন্নপ পার্হবার ইচ্ছা বলবতী হইরা উঠে। যাহার ভাছাকে মনোমত বিলাস-নামগ্রী দিবার কমতা নাই, তাহার জ্বর-আকর্ষণকারী অক্সান্ত ৩৭ থাকা সন্তেও তাহার সহিত বিবাহিত হইতে মন উঠে ना। अर्थ्त त्यांक धारत क्य-मत्त्र मिरनत निर्क नका बाहे क्य-क्षपरात्र आविश क्ष कत्र इत्। किङ्क्षिन धत्रित्र क्षपत्र-आविश क्षप्त कत्रात्र करन इन्त्रहे अब हहेश आरम-अकुछ ध्यामत बाकर्वहे মন্দীভূত ুুুুুহুরা আসে—নিজেকে বিলাইরা দিবার ক্ষমভাটীই লোপ পার। বে নিজেকে বিলাইয়া দিতে না পারে, সে কখন প্রেমের ্জাবাদন পাইতে পারে না ; তাহার বর্ণীয় ক্ল্ব উপভোগ করিতে পারে না। বিবাহটা একটা পরস্পারের স্থবিধা কেবিরা কেবাবেচার ব্যাপারে পরিণত হর। তাহারা প্রধানত: कি চার-রূপ চার.

কি অৰ্থ চায়, কি সামাজিক হুবিধা চায়—তাহা অপর পক্ষ কি পরিমাণে দিতে পারে তাহা থতাইরা দেখিরা বিবাহ করিতে প্রস্তুত हरेए इत्र। अर्थाए এই विवादर छाहात्र किन्नभ स्वविधा इटेर्ट সেইদিকে লক্ষ্য থাকে---সেই হিসাব করিরা অগ্রসর চইতে হয়। এইরূপ হিসাব কিতাব করিয়া প্রেম হর না—আজুদানই প্রেমের অন্তরক লকণ। যাহার পাওনার দিকে লক্ষ্য, তাহার প্রেম পাওয়ার আশা ছুরাশা মাত্র। কিন্তু পৃথিবীর সহিত সংঘর্ষণে অভিজ্ঞতা বুদ্ধর সহিত এইরূপ নিজের স্থবিধা দেখিরা কার্য্য করাটাই তথন অভ্যন্ত হইয়া যার। সেইরূপ যেথানে পাওরা যাইতে পারে—তাহা খুঁজিতে খুঁজিতে দিন কাটিরা যার। এক দিকে পিতামাতার উদব্যস্তভাব--অন্ত দিকে অকৃতির তাড়না আছে—কাম চরিতার্থ করিতে গেলে গর্জ ছইবর ভর ও অবমাননা আছে। তাই যথন কোন অর্থবচ্ছল প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি পাণিপ্রার্থী হয়, তথন তাহাকে প্রত্যাধ্যান করিতে অধিকাংশ খ্রীলোকই পারে না-তাহার মাতা বা অক্ত শুভামুধাায়ী বন্ধরাও প্রত্যাপান করিতে দের না—তাহার শত ক্রটি মার্জনা করিতে একরাপ বাধা হয়। এই সকল দেখিয়াই মহাত্মা Tolstov সাহেব লিখিয়াছেন যে, পাশ্চাত্য দেশে স্থীলোকেরা ক্রীতদাদীরই স্থায় বিক্রীত হয়। তাহাদিগকে পুরুষ ধরিবার জল্প ফাঁদ পাতিয়া বসিয়া থাকিতে হয় (see Kreutzer Sonata)। পছন্দ করিয়া বিবাহট। কাগজে কলমেই আছে--অধিক ছলেই প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা হইতে পায় না। এইরূপে নিজের স্বিধার দিকে লক্ষ্য রাখিরা হৃদয়ের আবেগ ও আকর্ষণ রুছ ক্রিয়া যথন তাঁহারা বিবাহিত হয়েন এবং বিবাহিত ক্রীবনে পরস্পর একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে থাকিতে হয়, তথন অল্প দিনের মধ্যেই নানারূপ সংবর্ধ উপস্থিত হয়। ক্রমে তাহ। প্রবল কলহে পরিণত হয়—পরম্পর পরস্পরকে ঠকাইরাছে এইরূপ মনে হয়। মনে মনে আপশোষ উপন্থিত হর। অক্ত যাহাদের প্রতি আকর্ষণ আসিয়াছিল, প্রতিক্রিয়ার ফলে হৃদয় দেই দিকেই ধাবিত হয়: অনেকম্বলে বিবাহ-বিচেছদ আদালতের আত্রর গ্রহণ করিতে হয়। না হর লোক-সমাজে পরস্পর মৌথিক ভদ্রতা রাথিয়া ভিতরে পুথকভাবে থাকিয়া অক্তত্ত স্থের আশার ফিরিতে হয়। অল্পনংখ্যক বাহার। ওইরূপ ভাকে পার্থিব স্থবিধার নিমিত্ত ক্লম্মকে বলি দিতে প্রস্তুত হয় না তাহাদের অনেকেরই মনের মতন লোক খুঁজিতে খুঁজিতে দিন কাটিরা যার—অনেকেরই বা জাবন কাটিরা যার। যৌবন কাটিয়া বার-কাহারও যাহাদের মনের মামুৰ মিলিল বলিয়া বোধ হইল, ভাহাদের হয় তো অনেকের বিবাহে নানাক্লণ প্রতিবন্ধক আসিয়া জোটে। নাটক নভেলে সেইক্লপ থেমিক থেমিকার কথাই বেশীর ভাগ লিখিত হর। কিন্তু বাস্তব জগতে নাটক নভেলের মত অভূত অভূত উপায়ে সেই সকল প্রতিবন্ধক অনেকেরই কাটিরা বার না-নিলবের পরও কাল্পনিক বৰ্গীর হথে জীবন কাটিয়া যার না। আশার আশার ব্রুকাল হা হতাশ করিয়া কাটিরা বার। সেই বিজেনের সমর নারক नामिकारकत समय विमानगकाती घःच कडे वह नावेक नरकरनरे वर्षिक

আছে,—সেই ভুঃথ কষ্ট ভোগটা অনেকের ভাগে ঘটে ; কিন্তু তাহার পর মিলনের স্বগায় স্থথের যে আভাব দিয়াই গ্রন্থকারেরা কান্ত হন-বর্ণনা করিতে সাহস পান না—সেরূপ হুথ পুথিবীতে বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়াই তাহার বর্ণনা করাটা বড় শক্ত ব্যাপার। সেই স্থথ অভি অল্প লোকেরই ভাগ্যে ঘটে। বহুকাল বিচ্ছেদের ভিতর তাহাদের অনেকের মানদিক পরিবর্ত্তন ঘটে---হয় তো তাহাদের একজন অন্ত আকর্ষণে পতিত হন---জপরের হৃদয় নিম্পেষ্ঠি করিয়া সরিয়া পড়েন। যদি বা কোথাও বিবাহ সংঘটিত হয়, তাহাতেও যে তাহারা তাহার পর চিরকালের জক্ত মুখদাগরে ভাসেন তাহাও বলা যায় না। এতকাল পরম্পর পরম্পর**কে** একটা কাল্পনিক উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠা করিয়া আসিরাছিলেন। এখন দীর্ঘকাল ব্যবধানে বিবাহিত জীবনে ঘনিষ্ঠভাবে থাকিতে পিয়া দেখিতে পান তাহারা উভরেই রক্ত মাংসে গঠিত—তাহাদেরও অনেক দোষ আছে। তথন তাঁহারা কল্পনার রাজত্বের কমমীরকা হইতে বাশুব জগতের কঠোরতার উপস্থিত হরেন। তাঁহাদেরও বিবাহিত জীবনাকাশ ভাষ্টের আকাশের মত্র—সচরাচর লোকেদের মত, কথনও বা গুত্র প্রেমালে।কে উদ্ভাসিত, কখন বা কালমেঘাচ্ছাদিত হয়।

পুরুষরা, যাবৎ মনের মতন অর্থসৈচ্ছলতা না আসে তাবৎ বিবাহ ন। করিলে, তাহাকে অনেকস্থলেই যেথানে তাহার হৃদয়ের আকর্ষণ হইবে দেখান হইতে হয় দুরে দুরে থাকিতে হইবে, না হয় ভাহার সহিত বিবাহিত না হইয়াও সঙ্গত হইতে হইবে-না হয় বিবাহের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ইইরা ভাল সময়ের অপেকার থাকিতে ইইবে। শেবোক্ত প্রকার কার্য্য করিলে ভাহার ফল কিরূপ হয় ভাহা বলা হইল। বলি বিবাহ না করিয়াই পরস্পর সঙ্গত হয় তাহার ফল জারজ সন্তান এবং তাহার ভোগ ভুগিতে সেই দ্বীলোকদিগকেই হয়। George Bernard Shaw যথাৰ্থই লিখিয়াছেন যে, এখনও কোন লোক জন্মায় নাই যাহাকে সম্পূর্ণভাবে দেখিতে পাইলে তাহাকে পূর্ণভাবে ভালবাসিতে পারা যার। সকলেরই কিছু না কিছু দোব আছে। স্থুতরাং যথন পরম্পর ঘনিষ্ঠভাবে থাকিতে গিরা কামজ রঙীন অলেপ ছদিয়া উটিয়া যার-কাম চরিতার্থ হওয়ার ফলে প্রকৃতিগত প্রতিক্রিয়া আদে, তখন অনেক ছলেই সামাক্ত কারণে কলহ আদিয়া উপস্থিত হয়-সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হয়; এবং বিবাহের বাঁধন না থাকার ছাড়াছাড়ি হইয়। যায়। আর ঘাঁহারা দুরে দুরে থাকেন, ভাঁহাদিপকে জদরের আবেগ চাপিতে হয়—চাপিয়া চাপিয়া জনমই সন্কচিত, শুক হইয়া আসে—ভালবাসিবার ক্ষমতাই নষ্ট হইরা যায়—যৌবন অপেকা করিয়া বদিয়া থাকে না। যৌবনই উপজোপের সমর। যাতা যৌবনে পাইলে গোচ্ছাদ স্থভোগ হয়, তাহা অধিক বরুদে পাইলে ভাছার সামান্ত অংশও হর না। এই অবিসম্বাদী সতাটা মনে রাখিলে দেখিবেৰ যে অর্থসক্ষলতার নিমিত্ত অপেকা করিলে জীবনের প্রধান উপভোগ ছইতে তাহার৷ বঞ্চিত হন-ইহা বে কত বড় ঠকা ভাহা বলা যার না ভাহার পর বধন অর্থবছনতা আসিল, তথন ব্রকাল একা এক

পাকার ফলে জীবন একটা অপরিবর্তনীর অভ্যাদগ্রন্ত—অনেক সময় বেশাসজি নিমিত যৌনব্যাধিগ্ৰন্ত। তথন বিবাহ করিতে ইচ্ছুক চ্ইন্না তাঁহারা দেখিতে পান যে, যাঁহাদের প্রতি আকুট্ট হইয়াছিলেন, তাঁছারা হয় তো ইতিমধ্যে বিবাহিত হইয়াছেন—নর তো বহু পরিবর্ত্তিত হইর। গিয়াছেন। তথন সেই অর্থপচ্চল বাক্তি অনেক মূলেই কোন ভোগ-লালদাপরায়ণা চমকপ্রদ গুণদম্পদ্ধা খেলওয়াড ছ্রীলোকের মোহাবর্ছে পড়েন। বে সমাজে বছলোক বছকাল প্রাপ্ত অবিবাহিত থাকে. সেধানে এক্নপ খেলওয়াড় দ্বালোকও অনেক দেখিতে পাওয়া বার। ব্দানাদের দেশের মতন ভাষারা বারবনিতাদের মধ্যেই নিবন্ধ নর। ছই बन्दर व्यर्थापव जात्र निक्र क्षा क्षा क्षा क्षा वृत्ति । विद्या ব্দাসিরাছে। অপর কেহ হর তো তাহাদের হৃদর দক্ষ করিয়া চলিয়া গিরাছে। এ অবস্থার বিবাহ করিয়া সুখী হওয়ার প্রত্যাশা ছুরাশা মাতা। यদি বা কেহ ওইরূপ ফ'দে না পড়ে, তাহা হইলেও তাহাদের বছকাল একা একা থাকার ফলে একা থাকাটাই অভান্ত হইরা ষাওয়ায় — বিবাহিত জীবনে ঘনিষ্ঠভাবে থাকিতে হইলে যে প্রস্পরের স্বিধার নিমিত্ত সর্বাদ। নিজেদের তাাগ শীকার করিতে হয়, সেট। বড়ই বিরক্তিকর হইয়া উঠে। অর্থবচ্ছলতা থাকার নিমিত্তই খ্রীলোকদিপকে সাংসারিক কর্মে বেশা ব্যাপ্ত থাকিতে হয় না; স্তরাং পরস্পর সাহচর্ষ্যে অধিক সময় কাটাইতে হয়; নুতনত্বের আকর্ষণ শীঘ্রই কাটিয়া যায়; অধিক মেশামেশির ফলে পরম্পরের সক্ষ বিরক্তিকর হইর। উঠে—পরস্পরের মনের পতির ও অভাবের পার্থক্যের দিকে দৃষ্টিপাত হয়; সংঘর্ষের স্ত্রপাত হয়; ক্রমে তাহা কলহে পরিণত হয়। তাই কোন কোন ছলে Honeymoon থাইতে না থাইতেই তাঁহারা পুথক হইরা যান দেখিতে পাওয়া যায়। এইক্লপ খনিষ্ঠভাবে থাকায় যে আন্তরিক বিরক্তি আদে, ভাষা চাপা দিবার নিমিত্ত নানাক্রপ থেলা, আমোদ, নাচ, নাট্যশালা, বারক্ষোপ শ্রভৃতি স্থানে গিরা সময় **অতিবাহিত** করিবার চেষ্টা পাইতে হর। এদিকে এইরূপ আমোদ স্থান বাইতে ছইলে স্ত্রাদের ন্তন ন্তন পোবাক ও আকুবলিক ধরচের নিমিত পুরুষর। ক্রমে উত্যক্ত হইয়া উঠেন। পুরুষদের অন্ত নানারূপ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হয়—সকল সময়ে স্ত্রীদের সহিত বোপ দেওয়া সম্ভবপর হইয়া উঠে না। স্ত্রীরা কার্য্যাভাবে নানাক্লপ আমোদে সময় অভিবাহিত করিতে বাধ্য হয়। ক্রমে ছীদের এই আমোদপ্রিয়তা পুত্রবদের বিরক্তিকর হইনা উঠে। চরিত্রে সন্দিশ্ধতাও আসে। স্ত্রীপুরুষদের অবাধ মেশামিশি ও আমোদবিরতা হইতেই বালোতন আমে ও পদখলন হয়। আনেক সমরে তাহার পরিণাম বিবাহ বিচ্ছেদ আদালতের আশ্রয় গ্রহণ। ইহাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে দেখা বাইতেছে।

বৌবনের আরম্ভ হইতেই ন্ত্রীপুদ্ধবদের ভিতর আকর্ষণ আরম্ভ হর।
তর্মধ্যে কাহার কাহারও মধ্যে আকর্ষণটা প্রগাদ হর। এক জন আর
এক জনের প্রতি বিশেষ আরুই হইল; কিন্তু সে হয় তো তাহার প্রতি
সেরপ আরুই হইল না—ভাহাকে পাইবার আশায় ও চেটার ঘুরিয়া
বেড়াইতে হয়। তাহার পর ব্যবি চেটার উপেক্ষিতের অবসাননার ভার

বহন করিতে হর। এইরূপে কত শ্রীপুরুবের জীবন বিষমর হইরা বার তাহার সংখ্যা কে করে? অনেক বিলাতী উপস্থানেই এই আখ্যারিক। দেখা যার। তাহা হইতে অনুমান হর এরূপ অনেক ঘটনা ঘটে। কিন্ত উহাবের স্মৃতি তাহাবের হলবের গভীরতম দেশে অন্ধিত থাকিয়া যার। গরে অক্তম্থনে বিবাহিত হইলেও তাহা বিবাহিত জীবনের ভৃত্তির ও স্থের অক্তরার হর। এইরূপে কত শ্রীপুরুবের বিবাহিত জীবন অভৃত্তিকর হর তাহার সংখ্যাই বা কে করে ?

বাঁহারা দীর্থকাল অবিবাহিত থাকেন, তাঁহাদের ভিতর অনেকেই প্রকৃতির তাড়নার অক্ত ল্লী বা পুরুষণানী হন। এরূপ করিলে ল্লীলোকনিপের পুরুষের উপর ও পুরুষদের শ্লীলোকের উপর যে প্রকৃতি-প্রমন্ত
উচ্চানন দেওয়া থাকে, বে সহজ সসন্মান ব্যবহার থাকে, তাহাও লোপ
পার। তাহারা চিরকালই পরস্পরের চরিত্রের প্রতি সন্দিন্ধ থাকে।
নিজেদের চরিত্রদোধের ফলে এই পরস্পর সন্দিন্ধান্তত। কিরুপ ভ্রমানক
ভাবে লক লক্ষ লোকের স্থাও শান্তি নাই করে তাহা আমরা সচরাচর
বুবি না। মহাত্মা Tolstoy সাহেব তাহা তাহার Kreutzer
Sonata পুত্তকে দেথাইরাছেন। আবার যাহারা বহু শ্লী বা পুরুষণানী
হইরাছে, তাহাদের এই অভ্যানগত দোব সংগত করাও বড় শক্ত
ব্যাপার। পরকারা প্রেমের একটা আকর্ষণ, একটা উন্মাননা আছে,
বাহা তাহাদিগকে সহজেই বিপথগানী করে। তাহার ফলেও বিবাহিত
জীবন স্থাও শান্তিমর হইতে পার না।

১৩৩২ সালের "ভারতবর্ষের" মাঘ সংখ্যার "বিবাহ ও नमाक" नीर्यक धाराच प्रथारेग्रांकि या, श्रीलाक्षिरात नमण अन-প্রত্যক্ত মাতৃত্বের উপধোগী করিরা গটিত। স্তরাং ভাহাদের মাতৃত্বের বিকাশ ন। হইতে পাইলে জীবনটাই যেন বার্থ হইয়। যার। সেই জন্ত প্রাকৃতিক নির্মে ভারারা মাতৃত্বের জন্ত লালারিত। কুধার সময় আহার না পাইলে কুধাই যেমন লোপ পার, শরীর যেমন শুক্ত হয়,---শরীর যথন মাতৃত্ব বিকাশের উপযোগী হইল, তথন মাতা হইতে না পাইলে, খ্রীলোকদিগের মাতা হইবার ইচ্ছা, মাতা ছইবার উপযোগী মমতা-মাধান দেবা করিয়া স্থাী ছইবার ক্ষতাই লোপ পাইতে থাকে। মাতৃত্বার সেরপ স্থকর হর না, মাক্তংভাবটা লোপ পাইতে থাকে, হৃদয়টাই গুৰু হইয়া যায়। খ্রী-ৰভাব-স্থলত কোমলতা, বাহা পুরুবদিপের কাছে উাহাদের প্রধান আকর্ষণ, ভাহাই লোপ পাইতে থাকে; পুরুষ-ফুলভ একটা কঠোরতা আসে। কর্ম্মী স্ত্রীলোকদিগের আরও অধিক পরিমাণে সেই কঠোরতা আসে। বিলাভী প্রায় সকল উপস্থাসেই old maid দেয় বর্ণনায় ভাহাদিগকে crotchety and irascible করিয়া দেখাইরাছেন। আমাদের দেশেও সচ্চরিত্রা বলে বিধবারা প্রারই অত্যন্ত থিট্থিটে ও ঝগড়াটে হয় দেখিতে পাওরা বার। এই কাঠিছের নিমিত তাহাদের বিবাহিত জীবন তত সুৰকর ও ভৃতিদারক হইতে পার না। মাতৃদ্বের অঙ্গীভূত কোমলতা ও সমভাষাথা সেবাপরারণভার অভাবে ভাহাদের সহবাদে গৃহের হুও ও ভূত্তি হইতে পায় না--হোটেলের বা মেসের স্থাবা হইতে পারে

কটিনে কটিনে সংঘৰ্ষ হয়। মোটা পাকা ভালে জোড়কলম ভাল হয় না।

বেশী বন্নসে বিবাহ করিয়া বিবাহিত জীবনে পরস্পার সহায়শীল হইরা ঘনিষ্ঠভাবে থাকিতে পারিবার ও তাহার হুথ শান্তি ও তুপ্তি পাইবার সন্তা-বনা কত কারণে কম-কত প্রতিবন্ধক তাছাতে আছে তাছা দেখিলাম। এ সকল প্ৰতিবন্ধক থাকা সত্ত্বেও বিবাহিত জীবন স্থপ ও শান্তিময় হইতে পারে যদি ভাহাদের ভিতর গভীর প্রেম থাকে। সেই জম্ম সকলেই ভাহা পাইতে চান। কিন্তু গভীর প্রেম অতি অল্প লোকেরই হর,—পৃথিবীতে তাহা অতিশর হুর্লভ। তাহা সম্পূর্ণ রকমে নিজেকে বিলাইয়া দেওয়ার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে—অতি **অল্ল** লোকই তাহা পারে। স্পেন দেশীর বিখ্যাত উপঞাদ-প্রণেতা ইবানেজ্ সাহেব যথার্থই বলিয়াছেন, পুথিবীতে অসাধারণ প্রতিভা যেমন তুর্লভ—গভীর প্রেম ডেমনই ছুর্লভ। বেশীর ভাগ লোকই কামজ মোহকে প্রেম বলিয়া বোবেন-ভুল করিয়। বদেন । শাটক-নভেলে বেশীর ভাগ কামল মোহই দেখিতে পাওয়া যার। প্রেমপূর্ণ ধম্বমে জোয়ার—শাস্ত, গভীর, ধীর—তাহাতে কর্ত্তব্য নির্দারণ কারবার স্থিরবৃদ্ধি লোপ পায় না-কর্তব্য-কর্মেও পরাত্মধ করে না। কামজ মোহ অসীম বেগবতী হড়্কা—ভাহাতে লোক্দিগকে কোথাঃ ভাসাইয়া লইয়া যায় তাহা কেছ বলিতে পারে না। তাহাতে একটা মাদকতা আছে। বাহার হৃদয়ে প্রেম আছে---কি ছ্রা-পুরুষের প্রেম, কি ক্ষদেশপ্রেম, কি ভাগবৎ-প্রেম,—দে পরের पू:थ, कष्ठ, भारक प्रश्तकुणाठभाग इट्रवंड, ठाटा यथामाथा व्यथनापन কারতে যুধুনাল হইবেই। তাহার সাহায্যদানে এমন মমতা মাধান থাকে, বাহাতে সাহাধ্যপ্রার একটা তাত আসে, বাহা অভের অধিক দানেও আাসতে পারে না। যে কামজ মোহাবিষ্ট তাহার পরের বিষরে চিন্তা করিবার, পরের কাষ্য করিবার অবসর নাই। সে আপানই বিভার, ৰুখন বা অসাধারণ প্রত্নু:খকাতর-অধিক সময়েই কিন্তু সম্পূর্ণ উদাসীন। দুইয়েতেই পূর্ণতার আনন্দ আছে। কিন্ত কোয়ার কেবল অসীম সমুদ্রের বিক্টবন্তী নদাতেই সম্ভব-ত্যাগী পরার্থপর ভগবানের निक्रवर्षी भर्९ लाक्ष्य थ्या मस्य । रूप्ता व्यत्न नेनीएउरे আদে-কামজ মোহ অনেক লোকেই সম্ভব। জোগার অদীম সমুদ্রের कानुत्राग्रं भूने- इड्का मनीम नावित कावकनायुक कानरे भून। व নদীতে জোয়ার আদে দেখানে নিতাহ জোয়ার আদে-হড়্কার মত हुरे जित्नरे सूत्रारंथा यात्र ना। रुष्का वर्शकात्नरे वनी रय--যৌবনেই কামজ মোহ বেশী আদে। দকল লোকের পকে প্রেম পাইবার প্রত্যাশা করা আর বামন হইয়া চাঁদ ধরিতে যাওয়া একই কথা। আমরা এই কথাটা জানিতাম বলিয়াই প্রেম পাইবার রুখা চেষ্টার ধাবিত হইতাম না। যে সকল নদীতে হছু, কা আসে তাহার উৎপত্তি ছলে ইঞ্নিরারী করিয়া হড়্কার জল ধরিয়া রাখিলে নদীর পূৰ্ণতা কতক পরিমাণে সংরক্ষিত হইতে পারে—তাহার চতুদ্দিকের সরস্তা উক্ষরতা থাকে--- अब मित्न সেই नদী কলালসার ধুসর বালুকাৰত হইর। যার না। শেইরূপ আমরা কামক মোহকে সংরক্ষের

চেষ্টা পাই। নদীতে অনেক খাল কাটা খাকিলে, নদী মীর্ণ হইরা বার, তাহার পূর্ণতা থাকে না। লোকেরা বদি জন্ত বা বহু জী বা পূর্বগামী হয়, তাহাদের কামল মোহ দীর্ঘকাল পূর্ণ থাকিতে পায় না, তাহার পূর্ণতার স্থা হইতে তাহারা বঞ্চিত হয়। কামল মোহ কেবল একই স্থা বাহা অক্ত স্থা বা পূর্বগামী হইলে হইতে পায় না। সেইজন্ত চিরতোর পবিত্রতা রাথা নিজেদেরই স্থাবর নিমিত্ত আবশ্রক। এই চিরতোর পবিত্রতা সকলের পক্ষে যাহাতে সহজে রক্ষিত হইতে পায়ে, তাহাই অল্প বয়দে বিবাহ দিয়ার অক্ততম কারণ আরও কতকগুলি কারণ আছে। তাহা পরে বলিতেছি।

পরস্পর প্রীতিপ্রদ ও সহায়শীল হইয়া ঘনিষ্ঠভাবে থাকিতে পারা ভাছাদের নিজেদের বিলাইয়া দিবার 😻 পারিপার্ঘিক আবেষ্টনের স্হিত নিজেকে মিলাইয়া লওয়ার ক্ষমতার তারতমাের উপর নির্ভর করে। এই ছুই ক্ষমতাই অল বরুসে বেশী থাকে। পৃথিবীর কঠিন সংঘৰ্ষে, অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সহিত, নিজেকে বিলাইরা দিবার ক্ষমতা কতকট। আপনা আপনিই কমিয়া আনে; কতকটা নিজেকে সতর্ক হইরা কমাইতে হয়। তাহা না করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে বড় ঠকিতে হয়। অল বয়সে সে জ্ঞান থাকে না। পারিপার্থিক আবেষ্টনের সহিত নিজেকে মিলাইয়া লওয়ার ক্ষমতা বংগ্রেজির সহিত কমিয়া যার। আমরা ছেলেবেলায় অনেক রক্ষ লোকের সভিত মিশিতে পারি, যাহা বেশী বরসে সম্ভব হয় না। বয়োবৃদ্ধির সহিত আমিরা যাহা চাই, যাহাতে অভ্যন্ত, ভাহা না পাইলে আমাদের বেণী কট হর। আমরা বেণী বর্দে সম্প্রকৃতি সম্মতাসুবর্তী ব্যক্তি না হইলে কাহারও সহিত বেশী মেশামিশি করিতে পারি না---অল বিভিন্নতাতে বিচ্ছেদ হয়। বাল্যবন্ধুত সেই অভ দীর্ঘকাল-ছায়ী। এই জন্ম অক্স বয়দে বিবাহ হইলে, এই মাধামাথি মেশামিশি ক্রিবার ক্ষমতা যথন বেশী থাকে, নিজেকে বিলাইরা দিবার ক্ষমতা যুখন বেশী থাকে, তাহার সাহায্য আমরা পাই। স্ত্রীপুরুষ সমস্বভাব, সমমতামুবৰ্তী না হইলেও আময়া বেশ ক্ষেও ও শান্তিতে কাটাইয়া দিতে পারি, যাহা বেশী বয়দে সম্ভব হয় না। আবার আমরা যৌধ পরিবারে স্চরাচর থাকি-তাহাতে অনেক রক্ষের লোক থাকে। তাহাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে একরূপ অভ্যন্ত—ভিন্ন প্রকৃতি, ভিন্নমঙাবলখী লোকের সহিত থাকিতে হইলে যেরূপ ভাবে চলা উচিত ভাষা আমরা সহতে ব্যাতে পারি। এই সকল কারণে আমাদের দেশের ছীপরুষরা সমস্বভাব, সমমতামুবর্জী না হইলেও, আমরা পরস্পার সহারশীল হইয়া সুধ ও শান্তিতে থাকিতে পারি—কলহ অবশুবাৰী হয় না। আবার আমরা প্রথম কামজ মোহের আবিষ্ঠাব—যাহার রমণীরতা, স্থিতিশীলতা সকল কবিই খীকার করেন—বিলাতী কবিরা তো এই first love এর মাহাত্ম বৰ্ণনার শতমুধ—ভাহার সাহায্য আমরা লইয়া পাকি—ভাহা অপ্রাপ্য বা অমুপর্ক্ত স্থানে স্থাপন করিয়া হালর নিম্পেবিত করিয়া বাইতে দিই না। সংসারাভিক্ত ক্ষেত্রহের যারা নির্বাচিত ক্ষেত্রে

বেখানে সমপ্রকৃতিসম্পন্ন সমস্তাবলম্বী হইবার সম্ভাবনা বেশী—দেইরূপ জ্ঞাতকুলশীল সমজীবনাদর্শ অজাতীয় ছলে--যখন পারিপার্ঘিক আবেষ্টনের সহিত নিজেকে মিলাইয়া লগুরার ক্ষমতা বেশী পাকে—বধন নিজেকে বিলাইরা দেওরার ক্ষমতা বেশী থাকে--সেই প্রথম যৌবন ক্ষুরনের সময়ে প্রথম কামজ মোহকে উৎপন্ন হইতে দিই। সেই অলু বরুসে কামজ মোহের সমরে পরম্পর পরম্পরকে হৃবিধামত, আবশ্রকমত পরিবর্ত্তন করান সহজ হয়। সেই কামজ মোহে তাহাদের একেবারে গা ঢালিব। দিভে দেওয়া হইত না—দিনের বেলার তাহাদের মিশিতে দেওয়া হইত না-মধ্যে মধ্যে বধুকে বাপের বাড়ী পাঠাইরা দিরা অধিক মেশামিশির ফলে পরস্পরের সাহচর্ঘ্য বিরক্তিকর হইতে দেওরা হইত ৰা ; খাভাবিক প্ৰতিক্ৰিয়া আসিতে দেওৱা হইত না। এইক্লপে কামজ মোহের দীর্ঘকাল সংরক্ষণ ফলে জাবনটা বছকাল সরস থাকিতে পার—পরন্পর প্রীতিপ্রদ থাকিতে পার ; এবং তাহার ভিতরে পরন্পরে পরম্পরের সাহচর্য্যে এরূপ অভ্যন্ত হইরা যার যে, বিশেষ মত বিরোধেও তাহাদের পৃথক করিতে পারে না। বাহাদের হৃদরে প্রেম আছে তাহাদের সেই প্রেম কামজ মোহ ঘারা পুষ্ট হইয়া ইহজীবনেই ভাহা-দিগকে অর্গের হুথ উপভোগ করাইরা দের। একারবর্তী পরিবারে থাকার ফলে খ্রীলোকদিগকে কোন কালেই নির্দ্ধা নিঃসঙ্গ হইতে হয় না এবং সেই নি:সঙ্গতার অভ সময় কাটাইতে আমোদ পাইবার আশার প্রলোভনের ছলে যাইতে হর না-পদখলনও অনেক কম হর। এই সকলু কারণেই আমরা বিবাহিত জীবনে পরস্পর সহায়শীল ও প্রীতিপ্রদ হইয়া কাটাইয়া দিতে পারি, যাহা অক্তপ্রকার সমাজে সচরাচর সম্ভব হর না। আমাদের জীবন কোন কালেই কলালগার, ধুসর, বালুকাবৃত হইলা যাল না। আনাদের বুবক সম্প্রদার পাশচাত্য জীবনে কামজ মোহের অল্লিনিহায়ী অবাধ পূর্ণতার আনন্দ উপভোগ দেখেন—আমানের সমাজে সেই পূর্ণতার উপভোগের স্বিধা পান ना वनिता होहैन यान-नमास्त्रत चलाहात मरन करतन ; किन्न भागा ग জীবনের পূর্ণতার অবাধ উপভোগের পরে যে আজীবন গুছতা আনে তাহা দেখিতে পান না---সে অভিজ্ঞতা তাঁহাদের নাই। সেই শুক্তা যে সভ্যতার সবুত্র সধ্যলের আবরণে আচ্চাদিত থাকে— দুর হইতে শৈবালশোভিত উত্থান বলিয়া অস হয়, তাহা তাঁহারা বেবেন না।

বেশী বরদে বিবাহ করিলে বিবাহ বেশীর ভাগ লোকের পক্ষে যে ওধু হংবথর ও শান্তিপূর্ণ হইতে পার না, তাহা নহে; তাহার আরও একটি ভয়নক দোব আছে। বেশী বরদে বিবাহ করিয়া যথন পুত্রকভা জন্মিতে খাুকে, তথন তাহাদের মাত্র্য করাটা বাতাদের পক্ষে বড় বিরক্তিকর হইয়া উঠে—তাহাদিগকে আনেক ছলেই ধানী বা দাসীদিলের হত্তে কেলিয়া দেওয়া হয়; কিছা আর বরস হইতে ইকুলে পাঠাইয়া জেওয়া হয়। তাহার ফলে পুত্রকভা ও পিতামাতার মধ্যে ভালবাসার দীর্ঘকালহায়ী ঘনিঠ সম্বন্ধ করিতে পার বা—ভাহাদেরও পিতামাতার উপর দেরন্দ টান ও প্রস্কাভাক্তি জন্ম না। এইকে

পুত্রকন্তারা বথন বড় হইল, নিজের নিজের কর্মন্থলে চলিয়া গেল, তথন তাহারা বার্দ্ধক্যে উপনাত হইলেন। বার্দ্ধক্যে শরীর বথন অপট্ট ইইল—পরের দেবা ওজাবা আবস্তুক হইল, তথন আপনার লোক কেই দেখিবার, বত্ব করিবার রহিল না—দাসী সেবিকা ভিন্ন, স্থানপাতাল ভিন্ন গভান্তর নাই; সকলের, বিশেষতঃ একের অবর্জমানে অপরের, জীবন অতান্ত কটকর হইল,—সহাম্পৃতিহীন, লক্ষ্যহীন, আদাহীন—প্রার নির্জ্ঞন কারাবাস তুল্য। তাহার পর ভাড়াটিরা সেবা ও হাসপাতালে মৃত্য়। এইজন্ত বৃদ্ধ বরস পাশ্চাভাবিগের কাছে এত ভ্রাবহ। দে সমরে নাতি-নাতিনীরা আমাদের সহচর থাকে—ভাহাদের সহিত থেলার, আমাদের ও গল্পে আমাদেরও সমর আনন্দে কাটিরা বান—উহারাও কিছু কিছু লিখিতে পারে। তাহার পর পুত্রবধু নাতি-নাতিনী, আত্রালারা, আতৃপুত্র ও তাহাদের বধুরা আছে,—ভাহাদের সপ্রক্, মমতামাধান দেবা পাইরা মরিতে পারি—কোন কালেই নির্জন কারাবাস হর না। সকল সমরেই ভালবাসার আবাদন ও দেবা পাই।

অর্থ-ৰচ্ছলতা না হইলে বিবাহ না করার নিয়ম প্রবর্তিত ছইলে অনেক পরীব লোকই বিবাহ করিতে পাইবে না। একে তো তাহারা পৃথিবীর প্রায় সকল ফথেই বঞ্চিত। তাহার উপর ভালবাসা হইতে বঞ্চিত করিলে তাহাদের জীবন ছর্পিবছ হইবে। তাহাদের বাঁচিবার, উপভোগ করিবার কি রহিল ? শুধু কি তাহারা ধনীদের জল্প ধাটিয়া খাটিয়া মরিতে আসিয়াছে? এই সাম্যবাদের দিনে, এই পরীবদের প্রতি সহামুভূতি প্রকাশের দিনে, তাহাদিগকে এত বঞ্চনা করা, ভাহাদিগের উপর এত বড় অত্যাচার করা, কিরণে সাম্যবাদী নব্যতন্ত্রীরা বিধের বিবেচনা করেন, তাহা অসাম্যবাদী হিল্পুরা বৃথিতে পারে না। প্রভূত ধনশালী পাশ্চাত্যে এই ভালবাসা হইতে অবেকে বঞ্চিত হর বলিয়াই দেখানে শ্রমিক বিল্লোছ উপন্থিত হর্মাছে।

স্তরাং দেখা পেল যে এইরপ মতবাদ কাহারও পক্ষে বড় স্বিধাজনক নর। ইহাতে পরীবদের ঐবন ছবিবহ করা হর। ব্বক ব্বতীরা
বৌবনে—জীবনের প্রথান উপভোগের সমরে—পৃথিবীর প্রেষ্ঠ জিনিস—
ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হয়। তৎপরিবর্তে ভাড়াটিরা প্রেমাভিনরে
ভাহাদের জীবন কাটিরা যার—যৌনরোগ ভরানক বাড়ে—দেশের
বাছাহানি হয়—জারজ সন্তানদের সংখ্যা বাড়ে—ভাহাদের মৃত্যুহার
অনেক বেশী হয়। বৃদ্ধ বরুসে প্রায় সকলেরই নির্জ্জন কারাবাস হয়—
সকলকেই ভাড়াটিরা সেবার উপর মির্ভর করিতে হং—আজীর বজনের
মমতামাধান সেবা—যাহাতে রোগের অর্জেক কট্ট চলিরা যার, তাহা
হইতে বঞ্চিত হয়—হাসপাতাল বা nursing home এ মৃত্যু হয়।
বিবাহটা অধিকাংশ লোকের স্থের হয় না। যত বেটা বরুসে বিবাহ
হইতেছে—তেই বিবাহ-বিচ্ছেদ বা আইনাম্বামী পৃথক হওয়া
বাড়িতেছে। ব্রীলোকদিপের জীবন অস্ক্য অপাভিদারক হইতেছে।
বিবাহটাই যে স্থকর হয় মা, ভাহার আর একটি প্রমাণ—বিবাহ-

পদ্ধতিটাই ভুল ('Failure ) কি না-এই কথা বেশী বয়সে বিবাহিত পাশ্চাত্য দেশেই কেবল উঠিরাছে। স্ত্রীলোকরা মাতৃত্বের সমরে মাতৃত্ব হইতে বঞ্চিত হইলা কৃত্ব প্রাকৃতির বিবমর ফলে মাতৃত্বের অসীভূত মমতামাধান দেবাপরারণ হওরার পরিবর্ত্তে আমোদ বিলাস ও উদ্ভেদনাপ্রবণ হইতেছেন। মাতৃত্বভাবই শুক হওয়ার মাতৃত্বই বিরক্তিকর হইরাছে—তজ্জন্ত এবং চতুর্দিকে তাহার৷ পুরুষদের বারার বঞ্চিত হইতেছে দেখিয়া এখন প্রভূত ধনশালী পাশ্চাতোই কি উপারে গর্ড না হর তাহা লিখিলা, বস্তুতা করিয়া বুঝাইরা দেওরার আবশুক্তা হইরাছে। এবং পুরুষদের সহিত বি-সম প্রতিযোগিতার কর্মকেত্রে বাধ্য ছইয়। নামিতে হইতেছে বলিয়া পুরুষর। তাহাদের শক্র, তাহাদের সহিত সাপে নেউলের মত যুদ্ধ করা আবশুক—এই জ্ঞান তাহাদের হইরাছে। Suffregette সম্প্রদারের স্ক্রন হইরাছে। নীচভোণীর জীবে স্ত্রী ও পুরুষ একই শরীরে ছিল—উচ্চ শ্রেণীর জীব মতুষ্যের ভিতর ভাহারা চুটুরে মিলিয়া এক হুটুরা এডবাল জীবন মধ্মর করিয়া আসিরাছিল—পুথিনীতে স্বর্গ টানিয়া আনিরাছিল। মাতলাতীয়া স্ত্রীলোক-দিগের মনে কেবল এই উত্তরেণ্ডর বেশী বরুসে বিবাহিত পাশ্চাত্য দেশেই পুরুষ বিদ্বেদ জ্বিয়াছে, ইহা অপেকা আকেপের বিষয় আর কি হইতে পারে? ইহাতেও কি আমাদের পাশ্চাত্যের মো**হাল** চকু উন্মীলিত হইবে না ? ভীষণ নরবলিলোলুপ অর্থদেবতার প্রীতার্থ স্ত্ৰীলোকদিগকে, গ্ৰীব্ৰিগকে, বৃদ্ধিগকে, বলি দিতেই হইবে গ

## স্বরাজ-প্রস**ক্ত** শ্রীপদ্মনাভ

ভবস্থরে পদ্মনাভের ভ্রমণের পিপাসা শুধু ভারতবর্ষ চরিতার্থ করিতে পারে নাই; তাই একাধিকবার পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া আসিরাও পুনরার দেদিন জীবন সংগ্রামের তাড়নার ইরোরোপের মহাসমরকেত্র স্বচকে দেখিতে গিয়াছিলাম। স্থাপনারা সংবাদপত্তে পডিরাছেন অ'মি অচকে দেখিলাম,-ইংরাজ, ফরাণী, জার্মান, ইতালীয়ান এবং রশিশন প্রভৃতি সংগ্রামকারী জাতিদের রাজ্যের দীমানা পূৰ্বে যাহা ছিল এখনও তাহাই আছে। তবে কেন এত বভ বৃদ্ধটা হইল ? কেন ইয়োরোপের এত স্ত্রীলোক পতিহারা, শ্রেমাস্পদ্ধারা, পুত্রহারা, ভাতহারা ও পিতৃহারা হইল ? কোটা কোটা টাকা ভলে পরিণত হইল ? ইহার যথার্থ কারণ যথন হৃদয়ক্স করিতে পারিলাম, তখন এই মরিয়া-অমর লোকগুলির জন্তু বত না বাধা অনুভব করিলাম, তাহার শতত্ত্ব ছঃথ অনুভব ক্রিলাম আমাদের এই ফুর্দশাগ্রন্ত ভারতের বিশেবতঃ হতভাগিনী থাংলার অস্ত। বেশে কিরিবার **অন্ত চু:ধভারাক্রান্ত** হাষর লইরা জেলোরা সহরে জাহাজে উঠিলাম। পথে বেতার সংবাদের বিজ্ঞাপনে জানিতে পারিলাম-টান দেশেও ভয়ানক <u> বারামারি</u>

कांगिकांति ज्यात्रज्ञ इटेब्राट्ड। य कांत्रण हेटब्राट्साट्म अटे नक नक জীবনক্ষর, চীমদেশের মারামারি কাটাকাটির কার্রণও তাহাই- 'স্ব ব শিল্প ও বাণিজ্যের রক্ষা ও প্রসারণ'। বর্ত্তমান বুগে পৃথিবীর সমস্ত সভ্যজাতিই ধনে, ঐশর্ষো বড় হইবার হুল্ক লালারিভ। এই উচ্চ আকাজাই বিজ্ঞানকে দিন দিন উন্নত হইতে উন্নততর করিতেছে। সরাজ আন্দোলনের কারণও যে মূলত: তাহাই, তাহা সরাজ-ইতিহাস আলোচনা করিলেই বঝিছে যার। কিন্ত পরিতাপের যে, যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির বিবন্ধ আফিংখোর চীনবাদী জীবন দিতে উন্তত, আমাদের নেতৃপণ তুই চারিটা বক্তা দারা দেই উদ্দেশ্য-স্বামাদের নিকট যাহা জীবন-মরণ সমস্তার সমাধান,--সিদ্ধ করিতে প্ররাসী। কেন নেতৃগণের এইরূপ মতিচ্ছন্ন, কেন দেশের এইরূপ ছুর্দাণা, এবং ইহার প্রতীকারের প্রকৃত উপার কি দেই সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্ত আপনার ভারতবর্ষের বক্ষে কিছু স্থান প্রার্থনা করিতেছি।

মহাত্মা গান্ধী ও দেশবন্ধ উাহাদের অমাসুবিক সার্থত্যাগ্র অসুপমের শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম, দেশ ও দেশবাসীর প্রতি ঐকান্তিক ভালবাদা দ্বারা ইচাই বুঝাইরাছিলেন যে, স্বরাজের একমাত্র উদ্দেশ্ত **এই मৃত্যুম্পীন পদদলিত দেশের ছুঃ**প দৈক্ত দুর করা, ইহার শু**খল** মে'চন করা, ইহার উন্নতি সাধন করা এবং ইহাকে সমৃদ্ধিশালী করা। উহা তাঁহাদের নিজেদের, বা ব্যক্তিগত কাহারও স্বার্থসিদ্ধির জল্ঞ নতে। দেশের শুরু মহাত্মা গান্ধী স্বরাজের যে পথ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন দেশবন্ধ আদর্শ গুরুর আদর্শ শিষ্কাপে, ত্যাগমন্ত্রে দীকিত হইরা নিজ জীবনের শেষ দিন পর্যান্ত সেইপথই অবলম্বন করিরা চলিরাছিলেন। বাজদষ্টিতে ইছার কিছু ব্যক্তিক্রম হইরাছিল বলিয়া মনে হইতে পারে: कात्र विभवज्ञ, निक्तत महत्रविष्ठित मध्य वाहात्र निक वार्थ मण्यूर्गज्ञरण বিদৰ্জন দিয়া শুক্ত-প্ৰদৰ্শিত পথে চলিতে অসমৰ্থ হইৱা ভিন্ন পথে বাইবাৰ জনা অগ্রপর হইরাছিল, ভাহাদেরও স্থানের জন্তু শুরুনির্দিষ্ট পর্থটাকে কিছু বিস্তৃত করিয়াছিলেন—কাউন্সিলে প্রবেশ, স্বরাক্ত রান্তার অঙ্গীভূত করিরাছিলেন। তিনি আশা করিরাছিলেন, নিজ জীবনের উলাভবন ছারা ক্রমে ইহাদিগকেও গুরুনির্দিষ্ট পথের মধ্যন্থানে আনিতে পারিবেন। মহাত্মার একনিষ্ঠ অমুচরগণ ইহাতে পুবই বিরক্ত হইরাছিলেন : কিন্তু মহাত্মা নিজে, দেশবন্ধুর ক্ষমতা ও শুভেচছার উপর নির্ভুত্ত ভরিরাই ইহা অনমুমোদন করেন নাই। বিস্তৃত আলোচনা পরে করিভেছি।

মহাত্মা-নির্দিষ্ট অরাজের পথ কি, এবং তিনি কেন উহাকেই এক মাত্র পথ বলিলা থার্ব্য করিরাছিলেন, সে সত্মকে আলোচনা করিলে, যোটার্চী ইহাই দেখিতে পাওলা বার যে, মহাত্মা দেখিলেন;——

>। "বারই শিল ভারই নোড়া ভারই ভালি দাঁভের সোড়া" এই উথারে এ দেশ শাসিত হইতেছে। আর গোলা বারুদ দারা বা রাজনৈতিক চালবালী দারা বরাক লাভের ক্ষমতা বা ইচ্ছা এ দেশবাসীর নাই। তাই নিজেদের দাঁভের গোড়া বাঁচাইবার কল্প শিলনোড়ার কার্য্য ছইতে দেশবাসীকে বিরত থাকিতে উপদেশ দিলেন। দেশে নন্-ভারোলেণ্ট নন কো-অপারেশন প্রচারিত হইল।

২। বাঁহারাই ইংরাজীশিকা পাইরাছেন, তাঁহারাই নিজেমের নিতা নব ভোগ বিলাসিভা চরিভার্থ করিবার জন্ত দেশের অর্থ বিদেশে পাঠাইরা এ দেশকে এরূপ ছর্দ্দশাগ্রন্ত করিবার জক্ত বিশেষরূপে দারী. এবং এই ইংরাজী শিক্ষা-পদ্ধতি এ দেশবাসীকে নিজের পারের উপর দাঁডাইবার ক্ষমভা হইতে বঞ্চিত করিয়া ইংরাজের উপর নির্ভরশীল করিতেছে। তাই তিনি এই ইংরাজীশিক্ষার উপর থড়াহত হইলেন এবং এই শিক্ষা-পদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া জাতীয় শিক্ষা—মামুধ গড়িবার শিক্ষা, প্রবর্ত্তন করিতে প্রস্থানী ইইলেন।

৩। ভারতের এই যে অন্নকষ্ট, ইহা থাজের অভাবে নর, অর্থের অভাবই ইহার কারণ। ভারত যে থাভ উৎপন্ন করে, তাহা তাহার পক্ষে প্রচুর, কিন্তু তাহা দে ভোগ করিতে পারে না অর্থের অভাবে। তাই এ দেশের ত্রন্দশা দর করিতে হইলে, এ দেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী क्रिंतिक इन्टेल, এ मिर्म व्यर्थ উৎপोपन, ब्रक्तां अवर वृद्धि क्रिवांब वस्मावस्थ করা আবশুক, অস্ত রাস্তা নাই। ভারত, ইহা করিয়াই এক সময় সমৃদ্ধিশালী হইয়ছিল, এবং পৃধিবীয় অভাভ সমৃদ্ধিশালী যে-কোনও দ্বেশই ইহার সাক্ষ্য দান করিতেছে।

উক্ত তিন প্রকার কার্যোর জক্ত প্রথম দরকার কৃষি ও শিল্প, বিতীয় म्रामि सरवाद वावश्रांत, जुठीय विश्विक्ति—निर्काणन श्रासक्तिक দ্রবা সকল বহিদে শৈ বিক্রন্ন করিয়া নিজদেশে ধনানরন। নুতন কোনও ভাষা শিক্ষা করিতে হইলে যেমন তাহার আক্তক্ষকের লিখন ও পঠন আবে শিথিতে হয়, সেইক্লপ নুতন কোনও কাজ শিথিতে হইলে ভাগার ফুরু হইতেই আরম্ভ করা একান্ত আবশ্যক। মহাত্মা অনেক চিন্তা ও প্ৰেষণা ছাত্ৰ চরকার স্তা কাটা, এই পরনির্ভরশীল অধঃপতিত ভাতিটাকে আবার নৃতন করিরা আন্ধনির্ভরশীল 😮 উন্নত कतिवात क्षथाम अवः आणि कांख कां निर्कातन कतितान ( हेः तांखत প্রতি বিদ্যুত্বশতঃ তিনি চরকা চালান নবজাগরণের আদি কাজ বলিবা নির্দ্ধেশ করিবাছেন—ইহা যদি কেই মনে করেন, তবে তিনি মঙালা গালীকে কিছুই ব্ঝিতে পারেন নাই। চরকা ভারতের নিজৰ সম্পত্তি। ইহাই এক সময় ভারতবর্ষকে উন্নতির চরম সীমার করিলেন যে, এই রজুপে মাতাইর। এই লোকগুলিকে যদি অন্ততঃ টুঠাইবার প্রধানতম বন্ত ছিল, এবং সেই চরকা ভালিয়া যাওয়াতেই ভারতবর্ষের শারীরিক ও মানসিক এত অধঃপতন ); এবং চরকা চালান শিকার ও থক্তর ব্যবহার করিবার জন্ত এদেশবাসীকে আহ্বান করিলেন। যে হস্ত পরপদ সেবনে বা পরের পকেট অনুসন্ধানে অভান্ত চুইরাছে, সেই ছম্ব নিজের চরকার তেল প্রদানে নিরোজিত कत्रित्त रमनवागीरक एवं गृर्थ अयुर्ताथ खानारेरानन, छारा नरह,---निक হতে চরকার সূতা কাটা আরম্ভ করিলেন এবং থদরে অঙ্গ আরুড क्तिया व्यक्ष लब्बा निरात्रण व्यवानी स्ट्रेलन।

प्राप्त अकी महा देह देह अधिवा त्यन : परन परन निक्छ नामधावी লোক সকল সরকারী চাকরী পরিত্যাপ, ওকালতী বর্জন ও ফুল

কলেজের সংশ্রব ত্যাপ করিয়া চরকা-হত্তে মহাস্থার আহ্বাবে সাড়া দিল। বিদেশী বণিক আতত্তে দিশহিারা হইল, মহাত্মাও আনন্দে একেবারে আত্মহারা হইলেন। ভাই বড় গলার বলিলেন 'এই অমুক তারিধের মধ্যেই শ্বরাজলাভ হইবে।' কিন্তু হার। অচিরেই মহান্তার ৰাণী উপহাসে পরিণত হইল; কারণ মহাত্মা এ কথাটা ভাবিরাই বেখেন নাই বে, তাহার পুণোভরা একটি মাত্র জীবন-স্রোতের শক্তি, এই শত বংসরের পুতিগন্ধযুক্ত কোটা কোটা গোভাগাড়ের দূবিত জল বিশুদ্ধ করিবার পক্ষে কত কুন্তা! তাহাতে আবার পর্বত প্রমাণ প্রস্তর-থও নিকেপ করিয়া তাহার জীবন-মোতের বেগ হাস করিবার <del>লভ</del> অক্ত এক শক্তি অলক্ষো কার্যা করিতেছে। পরস্থন্ধে আরোহণ করিব। চলিতে বাহারা আলম অভাত হইরাছে, পরের পকেটে তু'একবার হাতটা বুলাইলেই যাহাদের অজত্র তর্থ উপার্জন হর, তাহারা ছুইপাক চরকা চালাইরাই ক্লাক্ত হইরা পড়িল। এ দিকে আবার, চৌবটী হাজারের মুক্তার মালার মধমল-মোডা বাজের ডালা উন্মোচিত ছইল। আর কি এই পরাল্ল-পালিত জীবগণ স্থির থাকিতে পারে ? নিজ নিজ আরামপ্রদ কার্বো কিরির। যাইবার জন্ত তাহার। বাত ছইল। বিদেশী ৰণিক হাঁক ছাডিয়া বাঁচিল। চরকা বিবাহের একটি যৌতকের সামগ্রীর মধ্যে তান পাইল। বাঁহারা তথনও মহান্তার একনিষ্ঠ সহচররূপে রহিলেন, তাঁহার নগণা বাজি বলিল পরিগণিত ছটলেন। এমন সময়, দেশবন্ধ তাঁহার সর্বা-মন-প্রাণ দিরা কার্যাক্ষত্তে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি দেখিলেন, এই গলাবাজীপ্রিয় লোকগুলিকে হাতে-কলামর কাজ দিলা কিছতেই শ্বির রাখা সন্তবপর নর : কেননা সে সর কাজ ইহাদের আরন্তের বাহিরে। তাই তিনি, যাহাতে এই লোকগুলিকেও দেশের কাজে নিয়েজিত রাখিতে পারেন, এরপ একটা কাজ খুঁজিয়া বাহির করিলেন। নন কো-অপারেশনের প্রোগ্রাম হইতে কাউলিল এনটি বুচিভাজা উঠাইরা দেওবা চইল, এবং নিজে অগ্রগামী চইরা, অমাসুবিক পরিশ্রমের ক্রান্তিকে অগ্রাত করিয়া ইহাণের কাউন্সিল প্রানের রাস্ত্রা क्षान्त । इंडाएम्य कार्याची वित्र इंडेन যে, ইহার থদার পরিধান করিবে এবং সমন্বরে উচ্চ টীংকার করিয়া দ্বৈতশাসন প্রণালীকে 'জাষ্ট টু মেও অর্ এও' করিবে। দেশবন্ধু মনে বিদেশীর পরিবর্ত্তে দেশী জিনিসের ব্যাবহারও করাইতে পারেন, তবে ভাহাও দেশের পকে মহালাভ। তা ছাড়া ইহারা গলাবালী করিব। বদি গভৰ্ণমেণ্টকে একটকুও অক্তমনক রাখিতে পারে, তবে তাঁহার যে প্রথম কাজ--গ্রামসংস্কার করিয়া স্ববাজের ভিত্তিপত্তন,--সেই কাজে একটু কম বাধা পাইবেন। বিদেশী বণিকপণ আবার একটু চিন্তিত হইয়া পড়িল। লাট সাহেব দল্লাপরবশতা বশত:ই হউক, কিখা পার্লিলামেন্টের নিরম অনুকরণেই হউক, চৌষটী হাজারের মালা দেশবন্ধুর পলার পরাইতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু-দেশবন্ধু विनन-वादका नार्वेभरहामग्रदक खानाहरान त्व, काहात अमल माना बहमूना बटि, किन्न जिनि (प्रानविक् ) ইहाकि मुख्य महन करत्रन, छोरे च है छोत्र

ভাহা গলার পরিভে অনিচ্ছক। এবং লাট সাহেবকে ইহাও বুঝাইয়। দিয়া আসিলেন যে, দেশের অন্ত লোককেও তিনি যদি এই মৃত্যুর माना भवारेवा (मानव नाम मिक्क बाहि वनिवा हानारेट हारक. তবে সে কাজে তিনি প্রাণপণে বাধা দিবেন। এ কথা তিনি শুধ মুখেই বলিরা আদিলেন ভাহা নহে, কার্যাক্ততে, মৃত্যুশ্যার শরন করিবাও চলংশক্তিহীন অবস্থার পঙ্গুবাহক দোলার বাহিত হইরা কাউন্সিলে উপস্থিত হইলেন, এবং মেকি চালান বন্ধ করিলেন। তথা-ক্ষিত হৈতশাসন ভালিয়া গেল। দেশের একদল লোক ইহাতে খ্বই উত্তেজিত এবং বিরক্ত হইল, এবং দেশবন্ধু পাপল হইরাছেন বলিয়া প্রচার করিয়া দেশের নিকট তাঁহাকে হাস্তাম্পদ করিবার জন্ম প্রয়াসা হইল। দেশবদ্ধ ভাহাদিগকে ভাহার ভারতবিদিত করিদপরের বস্তু লার বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, তিনি পাগল ছরেন নাই, মেকির পরিবর্ত্তে থাঁটি দিতে নারাজ বটে, কিন্তু খাঁটির সহিত খাঁটির বিনিময় অর্থাৎ অনারেবল কো-অপারেশন করিতে সর্বনাই প্রস্তুত। জনরব উঠিল, গভর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে বিবেচন। করিত্তেছেন। কিন্ত হায়। তাঁহার অফুচরগণের মতি পরিবর্ত্তন এবং গভর্ণমেণ্টকে অক্সমনক্ষ করিবার কাকেই দেশবন্ধর শরীর এমন ভাকিলা পড়িলাছিল বে প্রকৃত কাজের-স্বরাজের ভিত্তিপত্তন পর্যান্ত করিশার অবদর ভিনি পাইলেন না। ভগবান তাহার ভগ্ন স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্ম এবং কঠিনতর কাজের জন্ম অধিকতর বলশালী করিবার ইচ্ছার অকালে এই মরলগত হইডে ভাঁছাকে অমরধামে ডাকিয়া লইলেন। দেশবন্ধ এখন পরপারে: তাঁছার এ পারের কার্যাবিষরণী পর্বালোচনা করিরা এই দেখিতে পাওটা যার যে. তিনি নিজে মহাত্মার নির্দিষ্ট স্বরাজের রাস্তা হইতে কথনই একপদ অভাবিকে প্রমন করেন নাই---

- ১। স্বরাজের জন্ম ফ্রুরি হইরাছিলেন।
- ২। শিল নোড়ার কাজ কথনও করেন নাই বা করিবার ইচ্ছাও করেন।নাই। বাারিষ্টারী বর্জন করিয়া ভাচা পুনরার গ্রহণ করেন নাই।
- । বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্ত্তে জাতীর শিক্ষাকেল্র পুলিবার

  জল্প সর্বাদাই চেট্টা করিয়াছিলেন।
- ৪।. খদেশী শিলের ব্যবহার গৃহে ও বাহিরে সর্বদাই করিয়াছিলেন; ওধু কর্পোরেশন বা কাউলিলে ব্যবহার করিবার জন্ত এক প্রস্থ পোরাকী খদ্দর ক্রয় করিয়া দেশকে কৃতার্থ করেন নাই। নিকগছে: চরকার হতা বাটা বাজের প্রচলন করিয়াছিলেন।
- ে। নিজের একমাত্র পুশ্রকে, সে যেরপেই হউক, শিল্প-বাণিজ্যের কালে নিবৃক্ত করিরাছিলেন। ইচ্ছা করিলে নিজে বরং চেটা না করিয়াও, অক্ত কিছু না হয়, তাহাকে একটা খুব বড় রকমের সরকারী চাকুরী অনারাসেই জুটাইয়া দিতে পারিতেন, এবং পুশু অবাধ্য এই কথা বলিয়া, বাফিক ছঃখ প্রকাশ করিয়া. দেশকে অনারাসেই বুঝাইকে পারিতেন যে, পুল্রের কার্যের জন্য পিতা লায়ী নয়।
- এক, কাউলিলে প্রবেশ করা,—ভাহা কেন করিরাছিলেন সে সম্বন্ধে আমি যেরূপ বুঝিরাছি ভাহা পূর্বেই আলোচনা করিরাছি।

#### স্বরাজ অন্তরালে রক্ষক বেশী ভক্ষক

বর্ত্তমান নেতৃপণ ভিন্ন ভিন্ন নাম গ্রহণ করিয়া,—কেই নাম লইয়াছেন यत्रासिष्ठे, त्कृष्ट द्विमुभनिमिष्ठेहे, त्कृष्ट, स्वामनानिष्ठे, त्कृष्ट नद्वनिष्ठे, त्कृष्ट রহিমিষ্ট, কেন্দ্র ইমাকিষ্ট, কেন্দ্র বা আবার থিচড়ীষ্ট,—সেই স্বরাজেরই সাধনায় না কি নিজেদের নিযুক্ত করিতে প্রয়াসী। কিন্তু ইতাদের कार्यक्रमान, हाम हमन, ध्रम धार्म ७ हायकार, छाक हाँक स्थित গুনিছা ই হাদের সাধনাকে নিজেদের স্বার্থসিত্বির একটা কারণ বলিলে কিছুই অত্যক্তি হর না। ইহারা নানারণ নাম গ্রহণ করিরাছেন বটে, কিন্তু প্ৰকৃতপকে ইহাদের অধিকাংশই আইন-পেশাকর \*. অল্লাংশ চিকিৎসা-পেশাকর এবং ছুই একজন খাজনা-পেশাকর। महाजा भाकी अवर रम्भवकुष अक ममग्र अहे चाहिन-र्भाकत्रहे हिर्लन বটে, কিন্তু পৰিত্ৰ স্বরাজ সাধনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বের, উক্ত পেশাকে আবর্জনার মত ক্সকারজনক বিবেচনা করিয়া ত্যাগ করত: শুদ্ধ 😸 পবিত্র হইয়াছিলেন, এবং জীবনে আরু কথনও সে বিষ্ঠা অঙ্গে মাথেন নাই। অতীতে ও বর্ত্তমানে দেশের জন্ত-প্রকৃত পরাজের জন্ত এই বর্ত্তমান নেতৃগণ কি করিয়াছেন ও করিতেছেন, ভাহার আলোচনা করিলেই বৃথিতে পারা ঘাইবে, ইহাদের খরাজ খরাজ করিয়া চীৎকার করিবার উদ্দেশ্য কি । দেশকে সর্ব্ব বিষয়ে উন্নত করাই যে প্রাকৃত বরাজের প্রকৃত উদ্দেশ্য, ইহাতে বোধ হয় কাহারও মতদৈধ নাই : এবং অর্থই বে এই উন্নতি দানের প্রধানতম সহার, সে কথাও, বোধ হয়, এই জীবন সংগ্রামের দিনে, কোনও বাঙ্গালীকে নৃতন করিয়া বলিয়া দিতে ছইবে না। দেশের এই অর্থ বা ধন উৎপাদন, রক্ষা ও বৃদ্ধি করিবার জভ অতীতে ও বর্ত্তমানে কার্যাতঃ কখনও এই নেতৃগণ কিছু করেন নাই. এ কথা বলিলে হয় ত অত্যক্তি হইবে না। কিছু অন্ত দিকে দেশের ধন বিদেশে পাঠাইয়া ভারতের কোটা কোটা নরনারীকে কুকুর-বিভালের অবস্থার নীত করিতে ই'হারা যত দারী, অন্য কেছ তত নহেন। ই'হাদের कार्दात मुनेख,---गृट्य जामगोन, शास्त्रत शासाक, खमरनंत्र यान, विनाम সামগ্ৰী এবং অক্সান্ত অনাবভাক দ্ৰব্য তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। কেন্। ইহারা এইক্লপ প্রকৃতির লোক ক্লপে পরিণত হইয়াছে, সে সবদ্ধে আলোচনা ক্রিলে অনেকটা ব্রিতে পারা ঘাইবে, ইহাদের প্রকৃতির ভবিষ্ণতেও কোনত্নপ পরিবর্ত্তন হইবার আশা আছে কি না, এবং ইহাদের স্বরাজ বাক্তিগত রাজের নামান্তর কি না।

এই আইন-পেশাকর ও চিকিৎসা-পেশাকরপণ ইংরাদের হাতে গড়া অভিনব জীব। স্থচতুর ইংরাজ বণিক এ দেশে পদার্পণ করিরাই ব্রিতে পারিয়াছিল বে, এ দেশের লোকগুলি অত্যন্ত মেধাবী ও শিল্প-বাণিজ্যে অনেক উন্নত। পৃথিবী-বিখ্যাত ভাজমহল ইহাদের হত্ত নির্মিত, ঢাকার মন্লিনের স্কা স্ত্রেগুলি ইহারা শুধু অসুলির সাহাব্যে

শ্রব্যের সহিত ক্রব্যের বিনিমর—ব্যবসা।
 শ্রব্যের সহিত কার্ব্যের বিনিমর—পেশা।

প্রস্তুত করিতে সমর্থ, এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল ও নানা প্রকার **কারুকার্য্যভিত গৃহজ্ব ও বিলাস-সাম্ঞীসমূহ,—সমন্তই ইহাদের** কৃতিত্বের পরিচারক। যদি ইহাদের মেধা শিল্প বাণিজ্যের দিকে প্রসারিত ছইতে আরও স্যোগ পার, তবে বিদেশী বণিকের পক্ষে এ দেশ লুঠন করা কিছুতেই সম্ভবপর হইবে না। তাই যাহাতে শিল্প-বাণিজ্যের দিক হইতে এ দেশবাসীর দৃষ্টি অন্ত দিকে আকৃষ্ট হর, সেরূপ চেটা আরম্ভ হইল। কতকগুলি কার্য্যের উপর এরপ চাকচিক্য লেপন করিয়া দেওয়া হইল যে, সমস্ত দেশের দৃষ্টি বিশেষভাবে সেই সমস্ত কার্ব্যের দিকে আকৃষ্ট হইল। মরকারী চাকুরী ও আইন-পেশাকরীর উপর শুধু অতিরিক্ত সম্মান ও ক্ষমতার আভা প্রদান করা হইল তাহা নর, যাহাতে বিনা আরাদে এবং বিনা দারিত্বে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারা যায় তাহারও স্থযোগ দেওরা হইল। বিভালরে সেইরূপ শিক্ষারই প্রবর্ত্তন করা হইল। এইরূপে উক্ত অভিনব জীবদের সৃষ্টি আরম্ভ হইল। ক্রমে ক্রমে দেশের তথাক্থিত সাহিত্য অর্থাৎ উপস্থাস সকল এই সৰ পেশাকরদের গুণগানে কলেবর বৃদ্ধি করিতে লাগিল। প্রার সকল উপস্থাসেরই নায়ক, হয় উকীল কিখা ডিপুটী বা মুক্ষেফ বা ভাক্তার বা ঐ সব কার্ব্যে উপযুক্ত হইতে প্রয়াসী ছাত্র। এই সব উপন্যাদের কলাণে ভিতর বাড়ীতেও ইংহাদের প্রতিপত্তি বেশ জনাট বাধিরা উঠিল। গৃহিণী, এই জাতীর লোকদিগকে জামাতা করিবার জন্য আগ্ৰহাৰিতা হইয় উঠিলেন, কন্তার নিকট ইহারাই আদর্শ ৰয়রূপে ধ্যানের বন্ধ হইল। বাহিরে ও ভিতরে সম্মান, বিনা আয়াদে 🖲 বিনা দারিত্বে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন,—তাই দলে দলে লোক পঙ্গপালের नावि महिनिक इंति। देशक देशक वर्गिकत पूरे धकात अछीहे সিত্র হইল। এক, যাহারা দেশের মণি, যাহারা শিল্প বাণিজ্যের শিক্ষা পাইলে দেশকে দিন দিন উন্নত হইতে উন্নততর সোপানে আরোহণ করাইতে পারিত, তাহাদিপকে শিল্প-বাণিজ্যের রাম্বা হইতে প্রকারাম্বরে সরাইরা দেওরা হটল। আর গ্রামে গ্রামে উচ্চ মূল্যের বিদেশী দ্রব্য পরিচালনের অসাধ্য কান্ধ হইতে ইংরাজ বণিকেরা নিজেরা জ্ববাহতি পাইল। কেননা, এমন একদল লোভ তাহারা পাইল, যাহার৷ গ্রামের পরসা ছলে বলে কৌশলে কুডাইটা আনিরা উচ্চ মল্যের বিলাস দ্রব্যের বিনিমরে, বিদেশী বশিকের পাদপদ্মে অমান বদ্বে ঢালিরা দিরা, মানব জন্ম সার্থক করিবে। ইংরাজী চালে চলিলে সভা নাম পাওয়া যায়, ইংরাজ থাতির ক'র, পরসা উনার্জন বেশী হয়, দেশের লোকের নিকট সম্মান পাওয়া যায়,--এই আদর্শ বিশেষক্রপে বিলাত-প্রত্যাপত ব্যারিষ্টার ও সিভিলিয়ানগণ ভাহাদের কাৰ্য্যকলাপ ও চালচলন দ্বারা দেশে প্রচার করিলেন। ক্রমে এই রোগ সংক্রামিত হইরা ডেপুটা, মৃন্সেফ, উকীল, ডাক্তার এমন কি কেরাণীদের হৃদরও অধিকার করিল। ঋষীদারপণ দেবিলেন—লিক্ষিত নামধারী লোকেরা এরপ নৃতন চালে বেশ প্রতিপত্তি লাভ করিতেছে; তথন তাঁহারাই শুধু পাড়াগাঁরে বসিরা ভূত আখ্যা বছন করেন কেন ? অচিরে রক্তবক, প্রশন্ত রাজবন্ধ, নক্তন-কানন-সমুশ প্রমোধ-উভান এবং উর্ক্ষণী-

মেনকা-নিন্দিত অঞ্চরাশোভিত ভূমগুলের ইন্দ্রপুরী স্বরূপ নগরগুলিতে নিজেদের আন্তানা উঠাইরা আনিয়া বিলাতী বিলাসিতার পা ঢালিরা দিলেন। মুখে বিলাভী বুলি ও সিগারেট, পরণে বিলাভী পোবাক, क्रमाल विनाठी क्षत्रि, जमान विनाठी शाही, चाहारत्र विनाठी कांत्रणा, পানে বিলাতী তরন দ্রব্য ও গৃহে বিলাডী আসবাবপত্র,—এইরূপে विनाजी मारहर हरेवात जानात्र এकमन (मनी मारहरवत्र शृष्टि हरेन। তাহাদের কল্যাণে রাশি রাশি বিলাডী ড্রব্য দেশে আমদানী হইতে লাগিল। দেশের থাঁটি শিল্প রুসাতলে প্রবেশ করিল। বে তুই একজন বদেশ-বংসল রহিলেন ভাঁচাদিগের নিকট বেশী লাভের আশার দেশে নকল শিল্পীর অভাদর হইল। এই শিল্পীদের কাজ হইল বিদেশী किनिएमत छेलत (मनी म्हार्यक मातिबा (मनी किनिम विवास क्रिका करा। वार्गिकात वर्ष मांडाहेन विष्मी सिनिम वाममानी ও विक्रत कता। এইরূপে এই সব অভিনৰ জীবদের চক্রান্তে গ্রামের বৃষকের, মলুবের রক্ত-দিয়া-পড়া পরসা জাহাজে চড়িয়া খেতখীপে রওনা হইতে স্কু করিল। বণিকরাজের প্রসাদে এই অভিনব ভীবেরা বেশ আরাম ভোগ করিতে লাগিল সভ্য, কিন্তু দেশের পৌনে বোল আনা লোক অদ্ধাচারে ও অনাহারে দিন কাটাইতে বাধ্য হইল। অনাহার-ক্লিষ্ট শরীর पिन पिनरे पूर्वल रहेश পঢ়िल, এবং नाना खकार्यक नुरुन नुरुन गांपि স্ববোগ পাইয়া গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে চিরন্থায়ী বস্থোবন্ত করিরা বসিরা অনাহার-ক্লিষ্ট লোকগুলিকে শীঘ্র শীঘ্র ভব্যরণা হইতে মুক্তি দিতে আরম্ভ করিল। আয়ুর্কেন অসভাদের চিকিৎসা-শাল্র, তাহাতে এই সভা রোগ প্রতীকারের বিধান অনুসন্ধান করা না কি বাতুলতা মাত্র ! তাই তাহাকে উৎসাহ দেওরা ত দুরের কথা, প্রভার দেওবাই অমার্জনীয় অপরাধ। সভ্য দেশজাত ঔষধের ব্যবস্থা ছাড়া এ রোগ প্রতীকারের অস্ত উপার দাই। তাই তাহ। প্রচলিত করিবার জন্ত এলোপাাণ চিকিৎসকরণ সৃষ্ট হইল,—কেলার তোপ পড়িল, দেশের বক্ষে শোণিত নিঃসায়ণের আর একটি প্রাশন্ত ছিন্ত কর্তিত হইল। এই নিঃসারণপথ দিন দিন আরতনে যত বৃদ্ধি হইতেছে, দেশের সভারোপের প্রতীকার ত দূরের কথা, সংখ্যায় বিশ্বণহারে বাড়িয়াই চলিয়াছে।

এই যে ছুর্দ্দশাগ্রন্ত দেশ প্রবলবেগে মৃত্যুর দিকে চলিরাছে, ইহাকে রক্ষা করিতে হইলে বে দেশে ধন উৎপাদন, রক্ষা ও বৃদ্ধি করার প্রয়োজন, ইহার কোনও কাজেই এই দেশের শিরোমণিদের শুপু যোগ্যতা বা শিকা নাই তাহা নহে, মন্তিক পরিচালনের ক্ষমতা বা ইচ্ছাও নাই। করেক বৎসর পূর্বের আচার্য্য প্রকৃত্তান্ত তাহার "বাকালী মন্তিকের অপব্যবহার" বজ্বতার ভূঃধ ও বাঙ্গ করিরা বলিরাছিলেন যে "বথন ইরোরোপীর পত্তিতাপ দর্শন ও বিজ্ঞানের উন্নতি এবং গ্রহনক্ষত্রের গতিবিধি সক্ষক্ষে গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন, তথন বাংলার সেকালের শিরোমণিগণ আট ভংসব বহম্মা বিধবার পক্ষে নির্জ্ঞাণ একাদশী, না, একবেলা কলাহারের ব্যবস্থা করা হইবে এই ভরকর জটিল সমস্তার মীমাংসার এবং উক্টিকিটা মাধার পড়িয়া ইণ্টেরাছিল, না, পড়িবার পূর্বে ইণ্টিরাছিল তাহার কলাকল বিচারে তাহানিপের সটিকি মন্তিক আমাইতেছিলেন।" এসব

ত পেল পুরাকালের কথা। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আমরা কি দেখিতে পাই ? যে সৌদামিনীকে মেখের কোলে খেলা করিতে দেখিয়া আমরা কখনও আনন্দিত ও কথনও শন্ধিত হইতাম, সেই দৌদামিনীকে বর্তমান ইরোরোপের পণ্ডিতগণ আলোবাতির কাজে, পাথা টানার কাজে, বার্জাবহর কাজে কলকজা চালাইবার কাজে নিয়োজিত করিয়াছেন। এখন আর ভাছারা গ্রহনক্ষত্রের পতিবিধি পরিদর্শন শুধু মাটীর উপর দাঁড়াইয়া ক্রিয়াই ক্ষান্ত নত্নে—এরোপ্লেন তৈয়ার করিয়া গ্রহনক্ষত্তের দেশে যাইবার উপার নিষ্কারণে ইহাদের মন্তিক নিরোজিত। আরু আমাদের বর্ত্তমান শিরোমণিগণ, আসামীর বুটের ঠোক্তরে লোকট। আগে মরিয়া-ছিল, না, ভাহার প্রীহাটা আনে ফাটিরাছিল, তাহা দর্শাইয়া বুটধারীর পোষের তারতম্য নির্দ্ধারণ, এবং সেই হত্যার জন্ম বুটধারী দায়ী, না, যে বুট প্রস্তুত করিরাছে সে দায়া, কিশা ম্যালেরিরা দারী, তাহার শীমাংসার ভাঁহাদের সামলামণ্ডিত মন্তিক সকল ধর্মাক্ত করিতেছেন। শাস্ত ষানে বোধ হয় আইন। পূর্বে শিরোমণিগণ একাদশীর আলোচনা ধারা শাল্প আলোচনাই করিতেন, এবং এখনকার শিকোমণিগণ প্লীছা ফাটার আলোচনা দারা শাস্তই আলোচনা করিতেছেন। তবে পূর্বের শিরোমণিগণ টিকি নাড়িয়া শাছ আলোচনা ধারা যে এর্থ উপার্জ্জন করিতেন, তাহা দেশের কাজে, টোল চতুপাঠী থুলিয়া, খদেশী জিনিস ক্রম করিয়া ব্যয় ক্রিতেন ; কিন্তু বর্ত্তমান শিরোমণিগণ স.মলা ঘুরাইয়া শাল্প আলোচনা দারা যে অর্থ উপার্জন করেন তাহা বিদেশী বণিকের দেবার নিরোজিত করিতেছেন। টিকি ছারা হয়ত মুষ্টমের বালবিধবা নির্ধ্যাতিত হইত : কিন্তু সামলা, সমস্ত দেশটাকে বিধবা করিয়া মৃত্যুর মূবে টানিয়া লইতেছে। সভা বটে, বাহ্যিক দৃষ্টিভে দেখা যায় খেত আইনজ্ঞ আমলাগণই এদেশের হর্তা কর্ত্তা বিধাতা, কিন্তু যাঁহারা ভিতরের থবর রাথেন তাঁহারা জানেন যে, প্রকৃত রাজত্ব চালাইতেছে ইংরাজ বণিকগণ--যাহারা ইংলতের মত প্রকৃতি-লাঞ্চিত দেশটাকে, বাছির হইতে ধনৈম্বর্গ আনিয়া, ভূমর্পে পরিণত করিয়াছে। কিছুদিন আগে কলিকাতার দাঙ্গা হাজামার সময় এ দেশীয় কত হুমুৰো চুমুৰো লোক কত আবেদন নিবেদন, কত কাল্লা-কাটি, কেছ বা চোধরাঙানি ধারাও শৈল শিথরে লাটের আদন একটুও টলাইডে পারেন নাই; কিন্তু যেই ইংরাজ বণিকের আঁধারে আলো চৌরঙ্গী-চেরাগ ৰালিয়া উঠিল, অমনি লাট সাহেব সদল বলে কলিকাতার আসিয়া হাজির ছইলেন, এবং বড় বড় রাজকর্মচারীদের বুটের মচ্মচ্মচ্মচ্জ বড় বাজারের এঁদোগলি পর্যন্ত মুখারত হইয়া উটিল। খেত আইনজগণ খেতব্ণিকের আজ্ঞাবহ বিষশ্ত প্রতিনিধির মত তাহাদের দেশের ধনবৃদ্ধির চেষ্টা ও সহায়তা করিতে প্রতিজ্ঞাবন্ধ, আর আমাদের আইন-পেশাকরগণ स्मानंत्र मनिकारण स्मानंत्र शहरा इतन दरन कोणाल आनात कतिता মিজেদের ভোগ বিলাসিতা চরিতার্থ করিবার জন্ত বিদেশে প্রেরণ করিয়া দেশকে রাঞ্চার ভিধারীরূপে পরিণত করিতে যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কেহ কেহ ষ্লিতে পারেন ইহারা দেশের ধনবৃদ্ধির কাজে অর্থাৎ শিল্প বাণিজ্যের কালে মন্তিক নিয়োজিত করিবার অবসর না পাইতে পারেন, কিন্ত অর্থ দিরা ভাহার সাহায্য করিতে পরাঅুপ নহেন। সভ্য বটে, ইহারা হরত

কিছু টাকা কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের জন্য, হাতে হাতে ডিভিডেওের আশার দিতে পারেন, কিন্তু শুধু টাকার যে শিল্পবাণিক্য ছল্প না ভাহার প্রমাণ বাংলা দেশে হাতে হাতে পাওরা সিয়াছে। ১৯১৯।২০ সালে ছয়মাদের মধ্যে শিল্প বাণিজ্যের জন্য লিমিটেড কোম্পানীর মারক্তে টাকা উঠিয়ছিল দেড়শত কোটা। কিন্তু আজ কোথায় তদসূত্রপ শিল্প বাণিজ্য আর কোণার সেই টাকা ? সত্য বটে অনেক টাকা এই সুযোগে ধনীর পকেট হইতে বিপন্ন ও ছর্দ্দশগ্রস্ত শ্রমজীবীদের হল্ডে গিলা ভার্চদের অনাহার-ক্লিষ্ট উদরে ছুই মুঠা অন্ন অন্ততঃ ফুই চার দিনের জন্যও দিতে পারগ হইয়াছে: তাই গোটা দেশের পক্ষে তাছাতে বিশেষ কোনও ক্ষতি হয় নাই। এবং যে উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য ইয়োরোপে লক লক জীবন কয় এবং কোটা কোটা টাকা ধ্বংস হইতেছে তাহার তুলনায় এই সামান্য ক্ষতি ক্ষতির মধ্যেই পণ্য নর ; কিন্তু শিল্প-বাণিজ্য যে অাঁধারে সেই আঁাধারে। তাই ইহা অকাট্য প্রমাণ যে গুধু টাকায় শিল্পবাণিজ্য হয় না—তজ্জন্য উপযুক্ত ও শিক্ষিত লোক চাই। কিন্তু এরূপ দায়িত্পূর্ণ কঠোর সাধনা সাধ্য কাজের কাজী হইবার জন্য কথনই মেধাবী লোক পাওয়া ঘাইবে না, যে পৰ্য্যন্ত না, বিনা আয়াসে বিনা দায়িতে পরস্কলে আরে হণ করিয়া সসন্মানে আমীরী করিয়া জীবিকা অর্জ্জনের রাভাবন্ধ নাহয়। হায়, এ রাভাকে বন্ধ করিবে ? আচার্ব্য প্রফুল যতই চীৎকার করুন, পলতা পাতার ঝোলে এত শক্তি কথনই দান করিবে না যাহাতে ভাঁহার চীৎকার এত উচ্চ হইবে যে, এই কপট নিদ্রিত লোকগুলির ঘুম ভালিবে।

ই হাদের কেছ কেছ দেশকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে, বে পর্যান্ত না রাজনৈতিক পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করা যায়, সে পর্যান্ত শিলই বল আর বাণিজ্য-কৃষিই বল কিছুট্ট কোনও উন্নতির আশা নাই; তাই সকল কাজের আগে তাহারা ইংরাজকে এদেশ ছাড়া করিতে প্রয়াসী। আমাদের মনে হর ই'হাদের এই কথাগুলিও অতীব কুত্রিম। বোধ হয়, শিল্প বাণিজ্যের কাজে নিজেদের অক্ষতার আলোচনাটা ধামা চাপা দিবার জন্য এই সব কথা বলা হয়; কারণ, প্রথমতঃ—ইহার। এত মূর্থ নহেন যে, এই কথাটা বুঝিতে অপারগ যে, গায়ের জোরে ইংবাজকে এদেশ ছাড়া করা তাঁহাদের অসাধ্য: দিতীয়ত: এক্লপ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই যে, ই'হারা দ্ধীচির মত প্রোপকারী, তাই দেশের জুন্য –পরের জন্য নিজেদের সর্কানাশ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন ন। ইতারা বিশেষরূপেই জানেন, ইংরাজী আমল চলিয়া গেলে ইছারা হাঁডের গোবরে—না যজ্ঞে না হোমে,—পরিণত হইবেন: কারণ, ইংরাজী আইনের ইন্টারপ্রিটেশনের র্কদর ব্বিবার লোক পাওয়া ঘাইবে না এবং বিলাতী ঔষধের প্রেসকৃপশন্ কাগজ, উৎসাছের অভাবে, সহাযু-ভৃতির অভাবে বেণের দোকানে পাচন জড়াইবার মোড়কের কাজে ব্যবহৃত হইবে। আর, যে ইংরাজী বূলি কণ্ঠস্থ করিয়। ই'হারা নিজেদের শিক্ষিত ও গৰ্কিত মনে করেন, সেই ইংরাজী বুলিয়ও কোনও কল্ব থাকিবে না। এই দব দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়—অতীত এবং বর্ত্তমানের মত ভবিগ্ৰন্তেও ই'হাদের মতি পরিবর্ত্তনের কোনও আল। নাই। ডাই ই'হাদের দারা দেশের ছঃখ কট নিবারণকারী প্রকৃত বরাজ লাভের আশা করা বাতুলতা মাত্র ।

ইহাদের স্বরাজ স্বরাজ বলিরা চীৎকার করিবার উদ্দেশ্ত আমাদের মনে হর, বড় বড় কথার দেশের লোককে মুদ্ধ করিয়া কাউলিলে প্রবেশ করা—কেহ কেহ নামের জপ্ত, কেহ বা পশার বৃদ্ধির জপ্ত এবং অনেকেই নিজেদের জপ্ত চৌষট্ট হাজারের মুক্তার মালা এবং নিজেদের আত্মীয় স্থলন ও দলের লোকদিগের জপ্ত সরকারী হোট বড় সোণা রূপার মালা যোগাড় করিবার আশায়—বদিও ইহারা বাহিরে দরদ দেখাইরা দেশবাসীকে বৃন্ধাইতে চাহিতেছেন—কাউলিলে প্রবেশ করিয়া গ্রামের জলকট্ট নিবারণ, স্বাস্থ্যের উন্নতি ও দেশবাসীর সর্বপ্রকার স্থেমচহন্দতার বন্দোরত করিবেন, এবং তাহাদিগকে আকাশের চাঁদ হাতে দিবেন, এইরূপ আরও কত কিছু।

#### পদ্মনাভের আবেবন

পদ্মনাত জিজাদা করিতে চায়—গ্রামের লোকগুলির পুকুর কাটিবার মত প্রদা নাই কেন ? দেলের যাহা কিছু সামাক্ত প্রদা এতাহা ত তাহারাই উৎপাদন করে, তোমরা—এই সব অভিনব জীবেরাই ত তাহা ছলে বলে কৌশলে আত্মহাৎ করিয়। বিদেশী বণিকের পাদপদ্ম ঢালিয়া দিতেছ। সেই পরসাঞ্জি কেন তাহাদিপকে ফিরাইর। দাও না? ভজ্জ তোমাদিপের কাউলিলে যাইবার দরকার কি? রাজনৈতিক চালবাজীতে ইংরাজের সমকক হইতে পারিবে বা ভাহাকে ঠকাইতে পারিবে এক্লপ ছরাশা ভূলেও কথনও কর কি ? এক হাতে বিদেশী বিদিনের উপর শুক্ষ বসাইয়া, তুলাঞ্চাত শিল্পের এক্সাইল শুক্ষ উঠাইয়া দিয়া দেশা শিরের প্রোটেকশন: আবার অঞ্চ হাতে এক্সচেঞ্চ হার বাড়াইরা দিয়া দেখা শিলের ডেস্টাক্শন; ইহার প্রয়োজনীরতা বুঝিতে পার কি ় ভোমাদের নেতা হয়ত বলিবেন 'রেডিং সাহেব अरम्भवानीरमञ्ज मरन अ भर्बाष्ट च्यानक कष्ठे मिन्नारहन, छाहे याहेवान আগে ইহাদিগকে একটু সম্ভষ্ট করিবার জন্য দেশী শিল্প প্রটেকশনের ভান করিয়া গেলেন; আর আরউইন্ সাহেব এদেশে নুতন আসিয়াছেন, এবং অনেক আশার কথা গুনাইয়৷ এদেশবাদীকে ইতিমধোই অনেকটা মুক্ক করিয়াছেন, তাই এই স্থযোগে বে অবিচারের ভানটা রেডিং সাহেব লাকেশারার, বার্ষিংহ্যাম, দেকিল্ড ও ওরেলস্এর উপর করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন তাহা তিনি সংশোধন করিয়া লইবেন: কিন্তু তোমাদের চৌধুরী বা মুখাক্ষ বা আরও অনেক হমরো চুমুরো নেতা যে একবার সার দের না, ষ্টেটশ্ম্যান কাপজ তাহার সাকী। আর তাহারা যদি ডাঁহাদের বিশু। জাহির নাও করিতেন, তাগ হইলেও কি মনে কর ইহার অতীকার করিবার ভোমাদের ক্ষমতা আছে ? না, ইংরাজ ভোমাদের সেল্লপ ক্ষমতা দিবেন বলিয়া আশা কর ? তবে এই বে এক একটা এদেশ হইতেই অন্ততঃ তিন চৌষট্টি হাজার অভিরিক্ত টাকা ভোমাদের পকেটে গ্রহণ করিবার জন্য লালান্নিত হইয়াছ, জিজ্ঞাসা করিতে পারি कि रा, अरे ठीका कि राउधीश स्टेंस्ड आमहामी स्टेर्त ? मा. ७३

অশিক্ষিত নামপ্রাপ্ত চাবাভূষা, বাহাদিগকে ইতিপুর্কেই মুহ্যুর রাস্তার দাঁড করাইয়াছ, ভাহাদিগের শেষ রক্তের ফোটা দিয়া প্রশ্নত হইবে? ইহা ত প্রমাণ হইয়া গিরাছে যে ধন উৎপাদন করিবার তোমাদের ক্ষমতা নাই. তোমরা পরক্ষকে আরোহণ করিয়া চলিবার জীব (parasite)। গ্রামবাসীর রোগের প্রতীকার কিনে হইবে তাহা জানা আছে কি ? বিলাতী ঔষধ খাওরাইর। তাহাদের শেষ রক্তটকু শোষণ করিবে মাত্র, তাহাদিগকে বাঁচাইতে পারিবে না। বুঝিতে পার কি ? তাহাদের ঔবধের তত দরকার নছে—দরকার পথ্যের, এবং সে পথ্য ভোমরাই দিনদিন কাড়িয়া লইতেছ। আর পরীবের ছাতে আকাশের চাঁদ ধরিরা দিতেছ—তাহাদিগকে বড় বড় চাকুরী দেওয়াইবে-ইংরাজের পরিবর্ত্তে দেশী লোক বড় বড় চাকুরী পাইবে। জ্ঞান কি দেশের লোক, বড় বড় চাকুরীতে যে টাকা উপাৰ্জন করিবে ভাষা কোথার যাইবে ় ইংরাজ কর্মচারীর। যে প্রসা এদেশে উপাৰ্জন করে, তাহার প্রায় সমস্তই তাহারা এ দেশেই বার করে, কিন্তু সে পরসা প্রকারাস্তরে যার তাহাদের নিজের দেশে। ভোমার দেশের লোকেও ভাহা সেই স্থানেই অর্থাৎ বিদেশেই পাঠাইবে। তাহাতে গোটা দেশের কিছু লাভ হইবে কি ? এখন খেত হতের মারফতে যার, তথন কাল হল্ডের মারফতে যাইবে, এই মাত্র পার্থক্য, কিন্তু যাইবে দেই এক স্থানেই। ভাই বলি, কপটতা ছাড়। यদি প্রকৃতই দেশের প্রতি দরদ হইরা থাকে, তবে পয়সা উৎপাদন করিবার মত কিছু কাজে হাত দাও এবং পুত্ৰ, পৌত্ৰ, আত্মীয়, স্বজনকে সেই সৰ কাজের উপযুক্ত হইবার মত শিক্ষা দাও। দেখিবে, এক বিখা জমীতে এখন ক্ষক ভাষার মাধার ঘর্ম দিরা যে এক মণ শস্ত উৎপাদন করে, ভোমাদের সন্তান-সন্ততিগণ শিক্ষা পাইলে ভাহাদের মাধার মগল দিয়া সেখানে পাঁচ মণ উৎপাদন করিতে পারিবে। ঔবধপত্রের জন্য তথন সাগর পারের দিকে চাছিয়া থাকিতে হইবে না. এবং নিতা নুতন বিদাস-ত্রব্য তথন হাতের কাছেই পাওয়া যাইবে। তাহারাও ক্রথে থাকিবে এবং দেশেরও দুর্দ্দশা ঘূচিবে। আর যদি তাহা না করিতে পার, তবে যাহাতে দেশের পর্সা বিদেশে যাইতে না পারে, অন্ততঃ সেরূপ কার্য্যে নিযুক্ত হও। 'এক দেশের সহিত অন্য দেশের বাণিঞা বিনিমর, উভর দেশেরই উন্নতির কারণ : এই কথাটা ভোতাপাখীর মত কণ্ঠস্থ করিয়া विश्व हैकन्मिहे, मालिख ना । मदन ब्राथिख, ख-क्या ममादन ममादन थाति. তোসাদের মত অধ:পতিত দেশের উন্নতি সে নিয়মে হইবে না। ভুলিরা বাইও না যে, বর্ত্তমান সময়ে তোমরা যাহা বিদেশকে দাও, তাহা বিদেশ এছণ করিতে বাধা; নতুবা তাহাদের পক্ষে অনাহার। আর ভাহারা ভোমাদিপকে বাহা দের তাহা গ্রহণ করা, তোমাদের দেশের পকে অনাহার। তাই বর্তমান সময়ে তাহাদের গ্রহণ এবং তোমাদের বর্জন একাত দরকার। পরে যথন ভাহাদের সমান হইতে পারিবে, তথম प्राप्त प्राप्त 'वार्षिका विनिम्राह्मत्र' विश्वतिष्ठे। খাটাইবার সময় আসিবে। তাই বলি, অন্ততঃ তোমাদের দলের লোকের বিদেশী জিনিদের ব্যবহার ছাড়। খাঁটী দেশী কাপড়—দে ধদ্দরই হউক আর মিলেরই হউক,--বাবহার কর। তোমরা কোট পাাণ্ট

পরিতে অভ্যন্ত, তাই মোটা থদরে সে কাজ হুচারুরপেই সম্পন্ন ছইবে। গুছের সৰ স্থাসবাবপত্র দেশী জিনিসে প্রস্তুত কর। ভোষরা বড় মামুব, কাঁচের বাসন ছাড়িরা সোণাক্ষপার বাসন বাবহার করিয়া না হর বাবুসিরী কর। মোটর ছাড়িয়া বড় বড় জুড়ী গাড়ী কর। নিগারেট ছাড়িয়া গড়গড়া ধর; তোমাদের অনেক দাসদাসী আছে, চ্**বিশে ঘণ্টা** কলিকার পর কলিকা বদলাইতে পারিবে। মফ:খলে বাইবার সমন্ত্র নীলরংরের পলিয়ার ত একবোঝা আইনের কেডাব বা व्यक्तिमंत्र निष गरेवा यांत, मरेक्षण ना रव अक्षी कांग बरदाव पंगिवात গড়গড়াটাও সঙ্গে নিলে। আহাজে রেলে তোমাদের চাকরেরা তামাক সাঞ্জিলা দিবে। সঙ্গের যাত্রী যদি সাহেব খাকে তাহাকে বুঝাইরা দিতে পারিবে—তামাক থাওয়া কত বেশী বিজ্ঞানসম্মত। তোমরা দেশের বড় বড় মণি বলিয়া আখ্যা পাইয়াছ, তোমাদের দৃষ্টান্তে আরও হাজার হার্কার ছোট ছোট মণিরা দেশী জিনিসের বাবহার আরম্ভ করিবে। ক্রমে দেখিবে গ্রামে গ্রামে কৃষক মজুর, যাহাদের ভিতরেও তোমাদের বিষ ৰুম-বেশী প্ৰবেশ করিয়াছে, ভাহারা মোটা খদরের গড়া পুনরায় আনন্দের সহিত পরিধান করিতেছে, কৃষকপত্নী কাচের চুড়ী থুলিয়া ফেলিয়া আপের মত রূপার চুড়ী ও রূপার পৈঁচা গ্রহণ করিয়া নিজদিগকে অধিকতর হৃন্দরী মনে করিতেছে। রান্তার রান্তার পিকেটিং করিতে হইবে না, তাই তোদাদের জেলে বাইবার ভয় নাই। এইরূপে দেশের বেকার সমস্তার মীমাংসা সহজেই হইবে। তোমাদেরও বাবুগিরী চলিবে এবং দেশের লোকেও ছু:থ দৈন্য হইতে অনেকটা মধ্যাহতি পাইবে। এবং যে ইংরাজকে ভাড়াইবার জন্য এত গলাবাজী করিয়া অনুর্বক কণ্ঠ বিদীৰ্ণ করিতেছ,—তোময়৷ মাসুব হইয়াছ বুৰিতে পারিলে, ভূতের ৰ্যাপার ধাটিবার জন্য তাহারা এক মুহুর্তও এলেশে থাকিবেনা।

ইংরাজের নিকট মাতুৰ হইবার অর্থ কি ভাহা বুঝিবার চেষ্টা ক্রিয়াছ কি ? তোমরা হাইকোর্টের উচ্চতম বিচারাদনে বদিবার বোশ্য হইন্নাছ, প্রিভি কাউন্সিলে বিচারকের আসন পাইবারও তোমরা অমুপবুক্ত নও। রাজকার্য্য পরিচালনে বড় ছোট লাটদের থাস দ্ববারে ভোমাদের লোকেরা পরামর্শদাতা হইবারও যোগ্য হইরাছে। তোমাদের হাজার হাজার লোক আইন সভার সভা হইবার উপযুক্ত। ডাক বিভাগের সর্বাময় কর্ত্তা হইবারও যোগাতা তোমাদের আছে—তাহাও ইংরাজ অস্বীকার করে না। অন্য কান্ধের কথা ত দরের কথা, তোমার্টের মধ্যে লাট সাহেবের পদ পাইবার উপযুক্ত লোকও আছে, তাহারও প্রমাণ ইংরাজেরাই তোমাদিগকে দেখাইরাছে। সর্ব্বোপরি—ভারত-শাসম কার্য্যের বলা যাহাদের হাতে, ভাহাদের একজন হইবারও ভোমাদের যোগ্যভা ছইয়াছে, ইহা দেখাইতেও ইংরাজ কার্পণ্য করে নাই। তথাপি ইংরাজের চক্ষে ভোমর। মামুধ হও নাই। কারণ, ভাহারা জানে, উপরিউক্ত কাজ সকল যন্ত্র হারা পরিচালিত হর। অর্থ, ঐ সকল যন্ত্র অনারাসেই চালাইতে পারে। তাই তাহাদের মতে প্রকৃত মামুব তাহারাই ষাহারা যন্ত্র-পরিচালক অর্থ উৎপাদন, রক্ষা ও বৃদ্ধি করিবার উপযুক্ত। ইংরাজেরা যে বলে, তোমরা মাসুষ হইলে তাহার৷ এদেশের ট্রাষ্টশিপ্ ছাড়িয়া সেই মুহর্জেই চলিয়া যাইবে, এ কথা অতীব সত্যা৷ ইহা অবিশাস করিরা আত্মপ্রতারিত হইও না; মানুষ হও। মনে আছে কি ? ভঙ্গ-বঙ্গ কে যোড়া লাগাইয়াছিল ? আর, এ কাঞ্ড যদি না পার, তবে অন্য যাহা হয় কর, কিন্তু, দেশের জন্য বরাজ বরাজ করিয়া চীৎকার করিয়া দেশের লোকগুলিকে আরও প্রতান্ত্রিত করিয়া ভোষাদের পাপের বোঝা বাড়াইও না—এই পদ্মনাজ্ঞের प्पाट्यमन ।

### হয় ত

# শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

হয় ত আমার এ পথে আর হবে না ক আসা, হধারে যাই রোপণ করে বুকের ভালবাসা। ধ্লার এ পথ যাই ভিজারে, শ্রামল আসন যাই বিছারে; অমর করে যাই রেথে যাই ক্ষণিক কাঁদা হাসা।

সরারে দিই পথের কাঁটা ছড়ারে যাই ফুল;
নিকারে যাই সেহের বেদী ছারা-তরুর মূল।
মমতা মোর পথের কীটও
পার যেন হার পার যেন গো
যন্বিহনের কঠে আমার অমর হউক ভাষা।
ভক্তিবিহীন সম্গহীন তুঃখী অকপট
শক্তি নাহি গড়তে দেউল, সান্ধনারি মঠ।

দরদী এই দীনের হিয়া
নিঝরে যাক্ প্রণন্ন দিয়া,
হয় ত কোনো ত্ষিতেরি মিট্তে পারে ত্যা।
• জানিনে এই মানব জনম আবার পাব কি না;
নিরুদ্দেশের যাত্রী রাখি প্রণন্ধ-রাখীর চিণা।
অমুক্তির ছিল্ল সত্র
যাই রয়ে যাই যত্রতত্ত্ব
পারবে না যা করতে গরশ কালের কর্মনাশা।
হয় ত কারো হয়বে কুধা আমার তরুর ফল
নিয় কারো করবে দেহ অশ্রু দীবির জল।
ঝরা ফুলের গদ্ধে ওরে
হয় ত কেই স্মরবে মোরে,
ভাবুক পথিক বলবে হেসে—লোকটা ছিল থাসা।

# বিশ্ব-সাহিত্য

## **এীনরেন্দ্র দে**ব

বাৰ্ণাড্শ--

"তীমতী ওরারেণের পেশা" (Mrs. Warren's Profession ) নাটকখানি বার্ণাড্র ১৯৯৪ সালে রচনা করিবাছিলেন। কিছু নাটকথানি ছুনাভিমূলক বিবেচিভ হওয়ার ইংলভের সাধারণ নাট্যশালার এর অভিনর নিষিদ্ধ হয়েছিল। শুধু এক গণিকার জীবন নিম্নে এই নাটক রচিত বলেই নয়,--এই নাটকের নারিকা জীঘতী ওয়ারেণ তাঁর গণিকাবৃত্তিকে অণজ্যনীয় যুক্তি-তর্কের দারা নির্দ্ধোষ সপ্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন বলেই Censor বিভাগের প্রধান রাজকর্ম্মতারী এ নাটকের অভিনয়ে আপত্তি জানিয়ে নিবেধাক্তা প্রচার করেছিলেন। সাধারণ নাট্যশালার কর্তৃপক্ষরা তাঁর এই নাটকথানির অভিনয়ে রাজ-অমুমতি না পাওয়াতে এ নাটকখানি দীর্ঘ আট বংসরকালে অনভিনীত পডেছিল। ভারপর 'ষ্টেজ সোদাইটীর' করেকজন উৎসাহী সভ্যের চেষ্টার "নিউ লিরিক ক্লাবের" নাট্যমঞ্চে ১৯০২ সালের eই ও ৬ই জামুরারী "**অ**মতী ওরারেণের পেশার" সর্ব্ধপ্রথম প্রকাশ্র অভিনয় হয়েছিল।

যে সব ভাগ্যবান দর্শকেরা এই নাটকের অভিনর দেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ লোকট এই শক্তিশালী নাট্যকারের যশোগাখা না গেঁরে থাকতে পারেন নি। কিছ সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা তাঁদের বিভিন্ন পত্রিকার সে নাটকখানির যে প্রচণ্ড বিক্লছ সমালোচনা প্রকাশ করলেন তার মর্ম্মার্থ Censorএর কর্ত্পক্রের মতেরই প্রতিধ্বনি মাত্র!—অর্থাৎ, এ নাটক অভিনর হ'লে সমাজে ছনীতির প্রশ্রম দেওয়া হবে! চঃস্থ দরিদ্র বালিকাদের বারবিলাসিনীবৃত্তি অবলম্বনে প্রসুদ্ধ করা হবে, মান্ত্রের প্রচলিত ক্লার অক্সার ও উচিতাম্ভিতের আদর্শ সর্বপ্রকারে ক্লার হবে, ধর্ম্ম ও ধর্মবাজকদের প্রতি লোকের ভক্তি ও বিশ্বাস শিধিল ক্লারে প্রস্তুর্বাদি।

কিন্ত বাৰ্ণাড্ৰ'র সকে একমত হ'লে আমরা এ কথা

জোর ক'রে বলতে পারি বে এই সব সমালোচনা একেবারে মূল্যহীন ও নিরর্থক। সমাজের ভিতরের গলদ্—তার আভ্যস্তরীণ বিষাক্ত কভ—বে লেখক অনার্ত করে দেখাবার চেষ্টা করে, সমাজের ক্ষতি সে কিছু কক্ষক বা না কক্ষক,—সমাজের ক্ষতি ক'রে তারাই সকলের চেয়ে বেশী—যারা সেই গরল-ক্ষত কেবলই চাপা দিয়ে রেখে—নিজেদের সমস্ত সমাজ শরীরকে পচিয়ে ভোলার যত্রবান!—যারা নিজেদের ঘরের গলদ নীতির আড়ালে লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করে নিজেদের চরিত্রের হুর্বলতা—শ্লীণতার আবরণে গোপন করতে চায়!

সমাজের মলল-চেষ্টার ভাণ ক'রতে গিয়ে সেই সব কাপুরুষেরাই সমাজের সকলের চেয়ে বেশী অপকার করে ! তাদের তর্মল অন্তরের ভঙামীই মানব পরিবারের শুভ ও কল্যাণের প্রকৃত পরিপছী। যারা এ সভ্য মনে প্রাণে অবগত আছে—এমন কি, প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করছে বে मातिकात काठीत निष्णेशां कमन कात मानत मम्ह में ও পুণ্য আদর্শ ক্রেমণ: স্নান হ'য়ে পড়ছে এবং ধনবান অসচ্চরিত্তের দল তাদের অপর্যাপ্ত অর্থের বলে পাপের প্রলোভনকে প্রতিদিন কেমন উব্দ্রল করে তুলছে—যার সংঘাতে সমাজ-হিতৈষীরা ছোটখাটো আশ্রম খুলে, হু' চারজনকৈ আশ্রয় দিয়ে—ধনভাগ্তার খুলে অভাবগ্রস্তদের যৎকিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য করে, ধর্মকথা, তত্ত্বকথা, সমূপ্রেশ প্রভৃতি ভনিয়ে—এ জীবনে মহাব্যাধির বিভীষিকা এবং দেহাত্তে অর্গের প্রলোভন ও নরকের ভর দেখিরেও কিছুতেই সতীন্ধকে পণ্য ক'রে ভোলা অথবা নারীন্দের ব্যাভিচার হওয়া রোধ করতে পারছেন না। ধনী ক্রেতার নিত্যনব नुककत श्रेखार--- ए: ५ फ्रम्भात क्र्रियर बानात मर्सा অসহারাদের মুক্তির অভয়বাণী শুনিয়ে তাদের নারীর বৌন আকর্ষণ বৃত্তিরই ব্যবসায়ী করে তুলে।

**"এমতী ওয়ারেণের পেলায়" মনীয়ী বার্ণাড্শ' নারীর** 

कीवन-ममञ्जात এই দিকটাই বিশদভাবে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। এই নাটকের পাত্র পাত্রী মোটে ছ'জন। শ্রীমতী ওরারেণ ও তাঁর কক্কা ভাইভী, শ্রীমতী ওরারেণের বন্ধ বিখ্যাত ধনী সার জর্জ ক্রফট্ন এবং স্থাপত্য-শিল্পী জীযুক্ত প্রেড্। এছাড়া আরও হ'বন আছেন, রেডারেও স্থামুরেল গার্ডনার্ভ তার পুত্র ফ্রাছ্। শ্রহের 🕮 মৎ গার্ডনার হচ্ছেন হ্যাশলেমেরার গ্রামের ধর্মারক্ষক, গীর্জ্জাপালক ও তত্ত্বজ্ঞানের তত্ত্বাবধারক। তাঁরই একমাত্র আদরের পুত্র ব্বেচ্ছাচারী উক্ত্রণ তরুণ যুবা ফ্র্যান্ড।

শ্রীমতী ওয়ারেণ তার কম্বা ভাইভীকে বিশ্ববিস্থানয়ের উচ্চশিক্ষার শিক্ষিতা করে তুলেছিলেন। ভাইভী এতদিন তার মার সঙ্গে খনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার স্থযোগ পায়নি; कात्रण (म ठेकून करमस्कत त्वार्जिश्याहे मासूव श्याहिण। এবার সে কলেকের লেখাপড়া সব শেষ ক'রে অবশাল্পে ব্যাংলার ট্রাইপোজ হ'য়ে দিনকতকের জন্ম তার মার বিশেষ অমুরোধে হাশ লেমেয়ারে বিশ্রাম কর্তে এসেছিল। এথানে সে একাই ছিল। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃখ্যে আমরা দেখতে পাই গৃহ-দংলয় উন্থানের একটা ছায়া-শীতল অংশে একটি দোল্নার (Hammock) তরুণী ভাইভী অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় একথানি বই পড়ছে এবং দলে দলে পেন্দিলে কি সব টুক্ছে !

এই সময় বাগানের বেড়ার ধারে 'প্রেড' এসে হাজির হল। চল্লিণ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে তার বয়স, দেখতে অনেকটা শিল্পী গোছেরই বটে। পোষাক পরিচ্ছদ খুব কেতা-দোরত্ত না হ'লেও বেশ স্থপরিচ্ছর ও স্বদ্ধবিস্তত্ত। গোঁফ আছে কিছু দাভী কামানো। মাথার রেশমী চিকণ কালোচুল, তার মধ্যে স্থানে স্থানে পাক ধরতে স্থক্ষ হয়েছে। গোঁফ জোড়াট কিন্তু এখনও বেশ কুচ্-কুচ করছে কালো। বেডার ওধার থেকে মনেকক্ষণ চাহিদিক দেখে দোলনার উপর ভাইভীকে লক্ষ্য ক'রে মাধার টুপী ধূলে অভিবাদন ক'রে ভিজ্ঞাপা করলেন "মাপ করবেন, আপনাকে বিরক্ত করছি,--শ্রীমতী এ্যাণিসনের "হাইও হেড্ ভিউ" কুটীরটি कान्मिक व'गए भारतन १

একবার মাত্র বই থেকে মুখ তুলে—"এইটেই সেই বাড়ী" বলে ভাইভী আবার নিজের কাজে মন দিলে।

করতে পারি আপনার নামই কি কুমারী ভাইভী ওয়ারেণ 🕍 একটু কঠোর ভাবে "হাা" বলে ভাইজী এবার দোলনার উপরই একটু পাশ ফিরে ভাল ক'রে প্রেডের চেহারাটা (प्रयथ निर्म ।

প্ৰেড বিনীত ভাবে বললে, "আপনাকে বড় জ্বালাতন করা হ'ছে, আমার নাম প্রেড—"

নাম ভনেই ভাইভী হাতের বইথানা পাশের একথানা চেয়ারে ছুঁড়ে ফেলে দিরে, দোল্না থেকে লাফিরে নেযে পড়ন'। প্রেড্ ভাড়াভাড়ি বলে উঠন "থাকৃ-থাকৃ, আমার জন্তে আপনি ব্যস্ত হবেন না।"

"আম্বন, আস্থন, ভিতরে আস্থন। আপনাকে দেখে খুশী হলুম মি: প্রেড়্ু" বলতে বলতে করমর্দন করবার জম্ম হাত বাড়িয়ে দিয়ে ভাইভী বেড়ার ফটকের দিকে এগিয়ে গেল, প্রেড্ তখন ভিতরে ঢুকেছে। মেরেটি যথন বেশ হান্ততার দক্ষে প্রেডের হাতথানি নিজের মুঠোর मर्था वाशिष्त्र थत्रान, त्थाष राज्य राज्य राज्य राज्य स्थान না হ'লেও বেশ একটা শ্রী আছে, চোথ ছটি দেখলে তীক্ষ-বৃদ্ধিমতী বলে মনে হয়, বয়স বছর বাইশ। স্থস্থ, সবল, আত্মসংযত, দৃঢ়চিন্ত, কর্ম-তৎপর নারী। পরিধানে তার একটি সাদাসিধে কাজের লোকের মতো পোষাক বটে, কিছ দেটি বেশ পরিষার-পরিচ্ছন ও স্থাপুতা। একটি কোমরবন্ধ আঁটা, তা থেকে সরু চেনে বাঁধা একটি ফাউণ্টেন পেন আর একথানি কাগজকাটা ছুরি ঝুলছে !

তারপর ভাইভী প্রেডকে থাতির করে চেরার দিরে বসিয়ে তার সঙ্গে গল কর্তে স্থক্ষ করে দিলে। তাদের কথাবার্ত্তার কতক কতক অংশ এইথানে তুলে দিচ্ছি, তাথেকে এই ভাইভী মেয়েটির চরিত্র অনেকথানি বোঝা যাবে—এবং তাদের মাতা ও কন্তার সম্বন্ধও উপস্থিত কী রকম তাও কতকটা জানতে পারা যাবে।

প্রেড—আপনার মা এদে পৌছেছেন ? ভাইভী-মা আসছেন নাকি ? প্রেড--সেকি ৷ আমরা আসছি আপনি আরেন না ? ভাইভী—না !

প্রেড—বা: ! আপনার মা'ই তো সব ব্যবস্থা করেছেন, প্রেড্বললে "ও! বটে! তাহ'লে বোধ হয় জিজানা বে; তিনি আজ লণ্ডন থেকে এথানে এসে পৌছবেন, আর আমি হর্স হাম্ থেকে আসবো। আপনার সঙ্গে তিনি আমার আলাপ পরিচয় কারিয়ে দেবেন কথা ছিল।

ভাইভী—তাই নাকি! ছঁ! মার ঐ এক চালাকী—
আমাকে অবাক্ করে দেবার মংলব! তিনি না থাকলে
আমি কী ভাবে চলি সেইটেই বোধ হয় তাঁর দেখবার
উদ্দেশ্ত! আছো, আমিও একদিন মাকে এমন জব্দ করবো! আমাকে আগে কিছু না ব'লে—বিন্দু বিসর্গ না জানিরে তিনি কেন আমার সম্বন্ধে এরকম সব ব্যবস্থা করেন!

প্রেড্—আছা, চলুন না—আপনার মাকে আনতে টেশনে গেলে হয় না ?

ভাইতী—কেন ? এ বাড়ীর পথ তো মার অচেনা নর !

মেরের মুথে এ রকম উত্তর পেরে প্রেড্ একটু অপ্রস্তুত
হরে পড়ল'। ভাইতী সেদিকে ক্রক্ষেপ না করে বলতে
লাগল—"দেখুন, মার বলুদের মধ্যে আমি কারুর সঙ্গে
আলাপ পরিচর করতে চাইনি, শুধু আপনার কথা শুনে
আপনার সঙ্গেই দেখা করতে ও আলাপ করতে চেরেছিলেম। আপনি জানেন না বোধ হর—আপনাকে আমি
মনে মনে ঠিক যেমনটি দেখবো বলে আশা করেছিলুম,
ঠিক সেই মানুষটি মিলিরে পেরেছি! আচ্ছা, আমার সঙ্গে
সন্তাব রাধতে বোধ হর আপনি অনিচ্ছুক নন, কেমন ?

প্রেডের মুধধানি আনন্দে উচ্ছল হরে উঠ্ল। সে
খুদী হ'রে হাদি মুথে বললে—"বেশ-বেশ! ধলুবাদ কুমারী
ওয়ারেন, ধলুবাদ আপনাকে, আপনার মা যে আপনাকে
এখনও নষ্ট করেন নি—এ দেখে আমি ভারি খুদী হলুম।

ভাইভী-কী রকম ?

প্রেড—অর্থাৎ—আপনাকে সন্তাতার কপট আদপকারদা শিবিরে আপনার সরসতাটুকু এখনও তিনি মাট করে
দেননি। দেখুন, আমি একজন আজন্ম 'বিজোহাঁ।' শাসনের
বাধ্যতা আমি মোটেই পছন্দ করি না! গুইটের জক্তেই
পিতামাতার সঙ্গে সন্তানের যে স্নেহের সম্বন্ধ—সেটা শুদ্ধ নপ্ত
হরে যার! এমন কি, জননী ও কল্পার মধ্যেও! আমার
বরাবরই একটা আশহা ছিল যে, আপনার মা বোধ হর
নিশ্চরই আপনাকে প্রাণপণ যদ্ধে একটা সামাজিক কেতাছরক্ত কলের পুতুল করে তুলবেন। কিন্তু এসে দেখছি—তিনি

আগনাকে এখনও সে রক্ষ একটি জীব করে তুলেন নি।
আঃ! বেন একটা স্বস্তির নিশাস কেলে বাঁচনুষ!
আগনি কেছিল বিশ্বিভালর থেকে র্যাংলার পরীক্ষার
প্রতিযোগিতার তৃতীর স্থান অধিকার করেছেন শুনে আপনাকে
ক্রেথবার জন্ত, আপনার সঙ্গে আলাপ করবার জন্ত আমার
একটা বিপুল আগ্রহ ছিল মনে! স্ত্রীলোকের পক্ষে এ সম্মান
অর্জ্জন করা একটা কত বড় গৌরবের কথা! নারীর
শিক্ষার কতথানি উৎকর্ষ লাভ!

ভাইভী--শিক্ষার উৎকর্ষ ! রাম:। আপনি কি তাই মনে করেন মি: প্রেড্? অঙ্গান্তে এই ত্রিপ্তণ সম্মানের অধিকারী হওয়া মানে কি আপনি কিছু জানেন ? মানে— প্রতি দিন ছ'ঘণ্টা, আটঘণ্টা ধরে অঙ্কের ঢেঁকিতে মাথা কোটা — শুভঙ্করের বাঁতায় নিম্পেষিত হওয়া! লোকে মনে করে আমি বিজ্ঞানশাল্ল কিছু কিছু জানি, কিন্তু যথার্থ কথা বলতে গেলে – আমি কেবল বিজ্ঞান সংক্রাপ্ত অন্ধ বিভাগ ছাড়া আসল বিজ্ঞানের কিছুই জানি না! ইঞ্জীনীয়ারদের হয়ে, ইলেক্টুক কোম্পানীর হয়ে, ইন্সিওরেন্স্ক্মিনীর हरत्र, व्यामि क्या-मांकांत्र हिरमव मव करत्र पिरल शांति वर्षे, किन देशिनोशातीः, देलक्षि निष्ठि वा देननि अदिस्मत नश्रक প্রকৃত পক্ষে কিছুই জানি নি! আরে ছাই, অক্ষই কী ভাল রুক্ম জানি 📍 পরীক্ষায় পাশ করিছি বটে, কিন্তু যারা এই অঙ্কশান্তে ত্রিপ্তণ সন্মান অর্জনের চেষ্টা দেখাতে যায় নি, সে সব মেরেদের চেরে আমি যে কত বিষরে একেবারে অজ্ঞ তার আর পরিমাণ হয় না। অঙ্কশালের বাহিরে—জানি আমি क्यम-थाख्या, प्रायाता, टिनिम (थमा, माहेरकरम **ह**ण् আর হাঁটা।

প্রেড — (চটে উঠে) কি সর্বনেশে, বেরাড়া, বিত্রী ব্যবস্থা আমাদের এই বিশ্ববিভালরের শিক্ষা-পদ্ধিতর ? আমি এ বরাবর জানভূম! যা কিছু জগতের নারীম্বকে সৌন্দর্য্যময় ক'রে তোলে, —এর চাপে দে সমস্তই নষ্ট হরে যার।

ভাইভী—আরে সেজন্ত আমার কোনও ছঃথ নেই। আপনি দেখে নেবেন—আমি এই বিজেটা কি রকম কাজে লাগাই।

প্রেড—দে কি রকম—কি করে ?

ভাইভী—আমি লগুনে গিয়ে এক অফিস খুলে বস্বো। সেধানে যত কোল্পানীর হিসাব-নিকাল দেখা, ক্যা-মাজার কাল, এ সমস্ত দস্তর মতো চল্বে। এ ছাড়া আইন সংক্রান্ত কালও ক'রবো, প্রক্ এক্ল শেচপ্রেও নজর রাথবো। আমি কি এখানে ছুটীতে ছাওরা থেতে এসেছি মনে করেন ? মা তাই ভাবছেন বটে, আমি কিন্তু এখানে এসেছি একটু বেশ নিরি-বিলি থেকে আইন অধ্যয়ন করতে। ছুটী আমার ভাল লাগে না।

প্রেড—আপনার কথা শুনে আমার দেহের রক্ত হিম হরে গেল! বলেন কি আপনি! আপনার জীবনে কোনও রঙীন স্বপ্ন নেই? কোনও শোভা, কোনও সৌন্দর্য্য উপভোগের ইচছা নেই?

ভাইভী—না: । ওসব চাই না। আমি কাজ চাই, কাজ করতে ভালবাসি, থেটে উপার্জন করতে ভালবাসি। কাজ করে পরিপ্রাপ্ত হ'লে, আমি চাই একটি আরাম কেদারার বেশ হেলান দিয়ে, একটি সিগার, একটু হুইস্বী, আর একথানি বেশ গোয়েন্দা-কাহিনী গোছ উপস্থাস নিয়ে বসতে ।

প্রেড—(চঞ্চলভাবে) না না, এ হতেই পারে না!
এ আমি বিশ্বাস করতে পারি না! আমি—একজন
আটিই হরে কিছুতেই এ কথা বিশ্বাস করতে পারবোনা,
মিস্ ওরারেণ্! আপনি এখনও জানেন না—আবিজ্ঞার
করতে পারেন নি, কিন্তু আমি বেশ দিব্যচক্ষে দেখতে
পাচ্ছি—নির্মান্ত্য আপনার জন্ত এক অভিনব বিশ্বরকর
জীবন গড়ে দেবে।

ভাইতী—সেও হরেছে। গেল বছর ফাল্কন-চোতে দেড়মান লগুনে আমার বন্ধু প্রীমতী হনোরীয়া ফ্রেলারের সক্ষে কাটিরে এসেছি। মা ভেবেছিল আমরা ছলনে বৃঝি শহর দেথে বেড়াচ্ছি,—কিন্তু আমি থাকতুম সারাদিন চাম্বারী লেনে হনোরীয়ার আলিনে। নেগানে তার যত ক্ষামালা—হিসেবের কাজ—সেই সবে তাকে সাহায্য করতুম। সন্ধ্যের সময় ছ'লনে মুথোমুখী হরে বসে চুরুট থেতুম আর গর করতুম, খানিকটা ব্যায়ামের প্রয়োজন ছাড়া মর থেকে বেক্সতুমই না। আঃ! কী আরামেই ছিলুম সেই ছ'টা সপ্তাহ! সেই দেড়মান লগুনে থাকার সমস্ত থরচ আমি নিজে রোজগার করে দিরেছি, তাছাড়া, হনোরীয়ার ব্যবদাটাও তো বিনাপর্যায় শিথে ফেলা গেল—কি বলেন ?

প্রেড্—হাঁা, কিন্তু—অন্তর্গামী জানেন—মিদ্ ওয়া-রেণ্—ভকে কি আপনি আর্টের জগতে থাকা বলেন ?—

ভাইভী---আহা, শুমুন না, তারণর; আরও আছে---এখনও স্থক্ই হয়নি ৷ ফিটুজন এ্যাভেনিউ থেকে জন-কতক কলা-দেবকের নিমন্ত্রণ পেরে আমি দিনকরেক মক:বলে গেছলম। শিল্পীদের মধ্যে একটি মেরে আমার সঙ্গে নিউনহামে পড়তো! তারা আমাকে জাতীয় চিত্র-শালার ঘুরিরে নিয়ে এল, একদিন গীতিনাট্যের অভিনয় শোনাতে নিরে গেল, একদিন সেধানকার গানবাজনার जनमाद याख्या रुग। वाकित्त्रत्रा मात्रांगे मस्ता त्करगरे 'বীথোভেন', 'ওয়াগনার' করলে! আমি তো লকটাকা দিলেও আর দে দলের পালার গিয়ে পড়ছি না! নেহাৎ ভদ্রতার থাতিরে অতি কষ্টে আমি তেরাত্রি কাটিয়েছিলুম। তারপরই দে-পিট্রান। একেবারে লগুনে চান্দারী লেনে এদে হাঞ্চির আবার ৷ ... এখন বুঝতে পারছেন তো বে কীরকম একালের হ্যালফ্যাশানের নির্পুৎ মেয়ে আমি ? আছা, আপনার কি মনে হয়, মার সঙ্গে আমার-ব'নবে ? কি রকম বলুন তো !---

প্রেড এ প্রশ্নের উদ্ভাবে একটু ইতন্ততঃ করছিল; কিন্তু ভাইভীর পেড়াপীড়িতে শেষ বলে ফেললে সে—হাঁা, তা আপনার মা একটু হতাশ হবেন বটে! অবখা সেটা আপনার কোনও গুণের অভাব দেখে নম্ন, তাঁর আদর্শের সঙ্গে আপনার পার্থক্য থুব বেশী ব'লে!

ভাইভী-মার আদর্শটা কীরকম 😷

প্রেড্—দেখুন, আপনি বোধ হয় এটা লক্ষ্য করে থাকবেন—বেগব লোক তাদের বাল্যজীবনটার তেমন সংস্থোষজনক ভাবে মানুষ হ'তে পারেনি বলে মনের মধ্যে একটা আক্ষেপ পোষণ করে—তাদের ধারণা যে— সবাই যদি ঠিক 'ভাল' ভাবে মানুষ হবার প্রধোগ পায়, তাহলে, পৃথিবীতে আর কোনও অবিচারের অভিযোগ থাকে না! তাই, 'আপনার মার প্রথম জীবনটা—আপনি বোধ হয় নিশ্চয় জানেন—

ভাইভী—আমি তার কিছুই জানি না। সেই তো হচ্ছে আমার মুজিল! আপনি ভূলে বাচ্ছেন মিঃ প্রেড্ বে আমি আমার মাকে মোটেই জানি না। <sup>\*</sup> শিশুকাল থেকে আমি ইংলণ্ডে আছি। ইন্ধুল কলেজেই আমার প্রথম জীবনটা কেটেছে। বোর্ডিংরে আমি বরাবর বাদ করে এসেছি। মা চিরকাল ব্রাণেলী কিলা ভীরেনার থাকতেন। কদাচ কথন তিনি ইংগতে এলে তবে তাঁর সলে হ'চার দিনের জন্ত আমার দেখা-সাকাৎ হ'তো। তবে সেজন্ত আমার অভিযোগ করবার কিছু নেই। আমার কোনও অভাব তিনি রাখেন নি। বেশ আরামে— আনন্দে—সুখেই আমার শৈশব কেটেছে! জলের মতো তিনি আমার জন্তে টাকা থরচ করেছেন। কিন্তু মার সম্বন্ধে আমি একেবারে সম্পূর্ণ অক্ত। আপনি তাঁকে বতটা জানেন, আমি তাও জানি না!

ভাইভী তার মার ইতিহাস কিছু জানেনা শুনে, প্রেড্
কথাটা পেড়ে বড় আহালুকী করেছে ব্রুতে পেরে, সে প্রসঙ্গ
চাপা দেবার জন্ত অন্ত কথা পাড়লে। কিন্ত ভাইভী বোকা

ে দেবার জন্ত কথা পাড়লে। কিন্ত ভাইভী বোকা

ে দেবার চেষ্টা যে আমি ব্রুতে পারছি না,
আমাকে আপনি এতটা গাধা মনে করবেন না, কিন্ত
এতে আপনি ববং মার সম্বন্ধে আমার একটা বিষম সন্দেহ
আরও বাড়িরে তুলছেন।

প্রেড্ অনেকরকমে ভাইভীকে বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগল যে ভাইভীর উচিত তার মার কাছ থেকেই এসব শোনা । প্রেডের পক্ষে, মেয়ের কাছে তার মার সম্বন্ধে কিচ্ছু বলা উচিতও নয় এবং শোভনও নয়।

কিন্তু ভাইভী নাছোড়বন্দা। অগত্যা প্রেড্ অত্যন্ত অনিচ্ছার দক্ষে যথন শ্রীমতী ওয়ারেণের কথা ভাইভীকে বলতে উন্তত হরেছে, ঠিক দেই সময় শ্রীমতী ওয়ারেণ এলং সার কর্জু ক্রেফ্ট্স্ এসে হাজির হলেন।

শ্রীমতী ওয়ারেণের বয়স চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে।
দেখতে রূপসা—ফুলরী; পোবাক-পরিচ্ছন বেশ দামী ও
ফুদৃষ্ট। হাবভাব ঈষৎ বেচাল। চোখেমুখে একটা
বিক্রমিনার গর্কা প্রতিভাত। মোটের উপর তার চালচলন
অনেকটা ভক্ত সমাজের মেরেদের মতোই!

সার্ জর্জ ক্রেফ্ট্ন্ বেশ লখা চওড়া বলিষ্ঠ পুরুষ, বরস পঞ্চাশের বেশী হবে না। তরুণ যুবকদের মতো হাল ফ্যাশানের পোষাক পরা। ঈষৎ নাকীমূরে কথা কন। গোঁফ দাড়ী কামানো, বুলডগের মতো চওড়া চোরাল, বড় বড় চ্যাপ্টা কান, মোটা ঘাড়। দেখলেই শহরের বরাটে ভদ্রলোক বলে চেনা যার।

শ্রীমতী ওরারেণ কক্সার দক্ষে দার্ কর্জ ক্রেফট্লের

পরিচর করিয়ে দিলেন। সার জর্জ ভাইভীকে দেখে মুগ্ধ হরে গেলেন। এক ফাঁকে মা ও মেরে উপস্থিত নেই দেখে ক্রফট্স প্রেডকে জিজ্ঞানা করলেন "এ মেরেটি কার তুমি জানো প্রেড্ ? কিটার কাছে কথনও শুনেছো।"
- শ্রীমতী ওয়ারেপের বন্ধুরা তাঁকে তাঁর ডাক নাম 'কিটা' বলেই সম্ভাবণ করতেন।

প্রেড্-না, কখনও শুনিনি।

ক্রফটুস্ — কার মেরে বলে ভোমার ধারণা হর — বলতে পারো ?

প্রেড্—না, তাও পারলুম না।

ক্রফট্স্ কিন্ত প্রেডের কথা বিশ্বাস না ক'রে, প্রেড নিশ্চয়ই জানে, বলছে না, ভেবে তাকে বলবার জন্ত মহা পীড়াপীড়ি স্থল করলে। প্রেড ক্রমাগতই বলে সে কিছু জানে না! তখন ক্রফট্স্ তাকে গন্তীরভাবে বললে, দেখো ভাই, এতক'রে ক্রিজ্ঞাসা করছি কেন জানো ?—মেয়েটাকে দেখে পর্যান্ত ওরওপর কেমন—কেমন যেন আমার একটা টান পড়েছে—

প্রেড এ কথা শুনে চম্কে উঠল দেখে ক্রফট্স বললে "ভর নেই; এ নিম্পাপ আকর্ষণ! এইকস্তই ত আমি বড় ধোঁকায় পড়িছি! কে ক্রানে বলো, হয় ভো বেটী আমারই মেয়ে—ভারই বা ঠিক কি ?"

প্রেড—না না! সে হতেই পারে না! তোমার সংশ ওর আরুতি প্রকৃতির তো কোনও সৌগাদু∌ নেই!

ক্রফট্স—আরে, দে ধরতে গেলে ওর মার সক্ষেও তো ওর কিছুই মেলেনা ? আচ্ছা, ও ভোমার মেরে নয় ত ?"

প্রেড্ প্রথমটা ঘুণাড'রে তার দিকে চেরে পরে শাস্ত ও
গন্তীরভাবে বললে "দেখা, তোমার আজ একটা স্পষ্ট কথা
বলি শোনো— শ্রীমতী ওরারেশের সঙ্গে আমার সেরকম কিছু
সম্পর্ক কোনও দিনই ছিল না এবং এখনও নেই। তার
জীবনরহস্তের গুপ্ত দিকটা আমি কোনও দিনই জানতে
চাইনি; সেও বলেনি। তবে এ কথা বোধ হর তোমার ব'লে
বুঝিরে দিতে হবে না বে, কোনও অসহায়া স্থলরী আলোকের
এমন তৃএকজন বন্ধুও থাকা দরকার—যাদের সঙ্গে তার
দেহের কোনও সংগ্ধ নেই! নইলে তার রূপই বে তার
পক্ষে প্রধান যন্ত্রণার কারণ হরে উঠবে! বদি সেমাঝে

মাৰে তার সৌন্দর্য্যের অবশ্রস্তাবী ফল থেকে অব্যাহতি না পান্ন তাহ'লে নারীর পক্ষে জীবন যে তুর্বাহ হবে ! কিটীর সজে তোমার সম্বন্ধ যথন আমার চেন্নে ঢের বেশী ঘনিষ্ঠতর, তথন তুমি তো নিজেই তাকে এ প্রশ্ন করতে পারো ?"

এইরকম আলোচনা চলছে, এমন সমর বাড়ীর ভিতর থেকে শ্রীণতী গুরারেণ তাদের ডাক দিলেন 'চা হরেছে' বলে। ক্রফটস্ ভাড়াভাড়ি চলে গেল, প্রেড্ও আত্তে আত্তে যাচ্ছিল, এমন সমর ফ্রাঙ্ক এলে উপস্থিত হলো। প্রেডের সক্রে ফ্রাঙ্কের পূর্ব্ব হতেই আলাপ পরিচর ছিল, কিন্তু এরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে উভরের সাক্ষাৎ হতে ছ্লনেই সবিশ্বরে পরস্পরকে জিজ্ঞালা করলে "কি হে, তুমি এখানে কিমনে করে ?"

ফ্রাঙ্ক, ছোক্রা। বরুদ বছর কুড়ি, দেখতে সুঞী স্পুরুষ। পোষাকটি ভাল। কণ্ঠবর বেশ স্থমিষ্ট। একটু যেন আহলাদে,—দেখলেই মনে হর অপদার্থ যুবক!

ফ্রান্বললে সে এখানে তার বাপের কাছে এসে আছে। তার বাপ এখানকার গির্জ্জার গোঁসাই (Rector)! शांख भन्नमाक फ़ि कि क्टू त्न है वर्ग वाधा हान्न रम এই शांत পালিমে এসে ভাল ছেলে হয়ে আছে। অনেক টাকা তার দেনা হয়ে গেছল। বাবা সে সব দেনা তার পরিশোধ করে দিয়েছেন, কাজে কাজেই তাঁরও বড় টানাটানি যাচ্ছে! ফ্রাঙ্কেরও অবস্থা তক্রপ! কিন্তু প্রেড্ এখানে কেন ?— এ প্রশ্নের উত্তরে প্রেড যখন বললে—সে মিদ্ ওয়ারেণ বলে একটি মেম্বের সঙ্গে একটি দিন অতিবাহিত করছে—তথন ফ্র্যাঙ্ক তাকে বল্লে "কে ? ভাইভী ? ভাইভী খাদা মেরে, ভারি আমুদে! আমার কাছে রোজ দে বন্দুক ছুঁড়তে শিখছে! এই দেখো"—ব'লে ফ্রাছ তার হাতের বন্দুকটা প্রেডকে দেখালে। তার পর কথার কথার ফ্রান্থ ষে ভাইভীর প্রতি প্রেমারুষ্ট হয়ে পড়েছে এ কথাও ব'লে ফেললে। তার কথা কইছে, এমন সময় বেড়ার বাইরে থেকে ফ্রাঙ্কের বাপ রেভারেও ভাষুরেল গার্ডনার উকি মেরে ভাক্লেন—"ফ্ৰাছ়ু!"

ফ্রাঙ্ক বাপকে ভিতরে আসতে বললে, রেভারেঞ্ বললেন "কার বাগান না জানলে তো আমি ভেতরে যেতে পারি না।" ফ্রাঙ্ক তথন পরিচয় দিলে যে—ভার বন্ধু কুমারী ওয়ারেণের বাড়ী এটা। রেভারেঞ্জ বললেন "কই, ভাঁকে তো একদিনও উপাসনার সমর গির্জ্জার আসতে দেখি নি । ক্রান্থ বললে
—"সে একজন র্যাংলার! মস্ত বিদ্যান। তোমার চেরে
ঢের বেশী লেখাপড়া জানে বাবা, সে আবার তোমার বস্তৃতা
কি শুনতে যাবে ?"

তারণর পিতা পুত্রে অনেক কথা হ'লো। ফ্রান্থ বাপকে
স্পৃষ্টিই বললে যে দে এই কুমারী ওয়ারেণকে বিবাহ করবার
জন্ম কৃতসঙ্কর হয়েছে। রেভারেও ছেলেকে কত বোঝালেন
যে "তুমি আগে উপার্জনক্ষম হও, তারপর দেখেওনে কোনও
অবস্থাপর ধনীর মেরেকে বিবাহ কোরো।" ফ্রান্থ বললে
"এ মেরেটির বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিই তার পক্ষে মস্ত সন্মান জ্ঞাপক এবং যথেপ্ট পরসাও আছে এর।"

রেভারেও বিক্রপ করে বললেন "তোমার ওড়াবার মতো পরসা এ মেরেটির আছে কি না আমার সলেক !"

ফাঙ্ক এতে কুদ্ধ হয়ে বললে, "কী আর আমি এমন উড়িয়েছি? কিন্তু তুমি আমাদের বয়সে কী কাণ্ড করেছ বলো তো ? আমি তো তরু মদ থাইনি—জ্য়া থেলিনি—তোমার মতো রোজ নিশাচর হ'য়ে ঘুরে বেড়াইনি! আর সেই 'রেড ছিলের' হুঁড়ীর দোকানের ছুঁড়ীটার সজে দিনকতক যে আহামুকী ক'রেছিলুম—সে বয়সের দোষ! তুমিও তো সেদিন বলছিলে যে একটা মেয়েমাম্বকে যৌবনে তুমি যে সব চিঠি লিথেছিলে সেগুলো পরে ফেরত পাবার জন্ম তাকে পঞ্চাশ পাউণ্ড পর্যান্ত দিতে চেয়েছিলে—"

রেভারেও ভীত হ'রে পুত্রকে সে আলোচনা করতে নিবেধ
করে বললেন—"তোমাকে সাবধান করে দেবার ক্ষম্রই
তোমাকে আমার যৌবনের আহাস্থকীর দৃষ্টান্ত সব শুনিরেছিলুম; আমাকে অপমান করবার ক্ষম্র নর! আমি সে
স্ত্রীলোকটিকে যে সব পত্র লিথে আজীবন তার হাতের মুঠোর
মধ্যে গিরে পড়িছি—সে কিন্তু আজ বিশবছরের মধ্যে কথনও
তার স্থ্যোগ নিরে আমাকে অপদস্থ করতে আসেনি, আর
তোমাকে আমি সেই কথা তোমারই ভালর জন্তে বলিছি বলে
তুমি তার স্থ্যোগ নিরে আমাকে অপদস্থ করতে চাও ?"

ক্রান্থ বনলে, "আমাকে আপনি যে রক্ম, রাতদিন আপনার সত্পদেশের ঠেলার অস্থির করে তুলেছেন, তাকে কি কথনও সে রকম করেছিলেন গু"

রেভারেও হতাশভাবে বললেন "নাঃ তোমার সহছে আমাকে হাল ছেড়ে দিতে হ'লো! তুমি একেবারে অত্যস্ত

বেরাড়া হ'বে গ্রেছো।" এই বলে তিনি যথন চলে বাচ্ছিলেন সেই সময় ভাইতী, প্রেড্, ক্রফটস্ আর শীমতী ওরাবেণু বাগানে বেরিয়ে এলেন।

ভাইভী ফ্রাঙ্কের কাছে চুটে এনে বললে "ফ্রাঙ্ক্ উনিই কি তোমার বাবা ? ওঁর সঙ্গে আমার ভারি আলাপ করবার ইছেছ !"

স্রাহ্ণ পিতার সঙ্গে ভাইভীর পরিচর করিরে দিলে।
ভাইভী তথন আবার ফ্রাহ্ণ ও রেভারেপ্তের সঙ্গে তাদের
বাড়ীর আর সকলের সঙ্গে পরিচর করিয়ে দিতে লাগল।
সার্জর্জ ক্রেফটুস্ও প্রেডের সঙ্গে রেভারেপ্তের পরিচর
শেষ হ'তে না হ'তে শ্রীমতী ওরারেণ্ এগিয়ে এসে
রেভারেপ্তের হাতথানি ধ'রে অত্যন্ত পরিচিতের মতো বলে
উঠলেন "আরে কেও—সাম্ গার্ডনার যে! গির্জের চুকেছো
বৃষি ? আমাদের চেন না ? এ যে সেই কর্জে ক্রফটুস্—

as large as life and twice as natural! আছো আমাকে কি তোমার মনে পড়ছে না ?"

রেভারেণ্ডের চোধমুধ লাল হরে উঠ্ল। তিনি কেমন যেন ভীত হ'রে আমৃতা আমৃতা করতে লাগলেব।

শ্রীমতী ওরারেণ বলে উঠলেন—আরে, নিশ্চর ডোমার আমাকে মনে আছে! আমার কাছে বে তোমার একটি গাদা চিঠি ররেছে আজও! সে দিন হঠাৎ আমার নজরে সেগুলো পড়ল!

রেভারেও (শোচনীর অবস্থার ক্লব্ধ কর্ঠে) তুমি কি মিদ্ ভাভাসাওর !

শ্রীমতী ওয়।রেণ ( অফুচ্চ স্বরে তাকে সাবধান করে দিয়ে )—"চুপ চুপ! আহামুক! মিসেস্ ওয়ারেণ বলো? এখানে আমার মেরে রয়েছে দেখতে পাচ্ছ না?" এইথানেই প্রথম অঙ্কের যবনিকা এসে পড়ে।

# মধ্যপ্রদেশের খনিজ সম্পদ

শ্রীসত্যেশচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ

( 2 )

#### ম্যা**হ্লা**নিজ

### (পূর্বাহুবৃত্তি) \*

বে সমস্ত রাসারনিক শিল্পে মার্লানিক ব্যবহৃত হর,
নিয়ে তাহার তালিকা দেওরা গেল—

- (ক) ক্লোরিন, ব্রোমিন, ব্লিচিং পাউডার প্রস্তুত করবে।
- (খ) বার্নিশ ও রংএ শীব্র শুকাইবার নিমিত্ত যে পদার্থ ব্যবহৃত হয় তাহা ম্যান্সানিক।
- (গ) বিহাৎ-উৎপাদক লেকল্যান্ধ সেল ((Lechlanche Cells) ও অস্তান্ত বিহ্যাতাধার বন্ধে যাহাদিগকে Dry battery বলে।
- ( च ) রোগাণু, বিষ ও তুর্গন্ধনাশক ঔষণাদিতে; যথা, Permanganate of Potash, Condey's fluid ( Permanganate of Sodium ) ইত্যাদি।
- (ও) বজাদির উপর ছাপ দিবার ও রং করিবার মশলায়।
- (চ) কাচ, মাটির বাসন, টালি, ও ইট প্রভৃতি রং করিবার মশলার।
  - (ছ) সবুজ ও ভারলেট রং প্রা**ন্থ**ত করণে।
  - ( ও ) অর পরিমাণে অক্সিজেন গ্যাস প্রস্তুত করণে।

পূর্বপ্রকাশিত প্রবদ্ধে ১৪০ পৃষ্ঠার খনিজ ম্যালানিজে প্রাপ্ত পদার্থের তালিকার ৪। ফফরাস্ বা অলারলান না হইরা কেবল
ফফরাস হইবে। ১৩৭ পৃষ্ঠার নীচের ছবিতে, উচ্চ লিরিছুড়ার ম্যালানিজ না হইরা, বাছাই ক্রা ম্যালানিজের অপু হইবে।

(ঝ) থনিজ বৌপ্য ও তাত্র গলাইবার flux রূপে।
ধাতব যে শ্রেণীর ম্যালানিজ রাসারনিক শিল্প ও
প্রাক্রেরায় ব্যবহাত হয়, তাহাকে Pyrolusite ও Psilomelane বলে। এ হটাতে ম্যালানিজ ডাই-জ্বাইড (MnO2)
প্রচুর পরিমাণে থাকে। Pyrolusite ও Psilomelane
প্রাকৃতিক অবস্থায় পাওয়া যায়। ইহার প্রধান উপকরণ,
ম্যালানিজ ডাই-অ্রাইড। এই উপকরণের তারতম্য
অনুসারে, রাসায়নিক প্রক্রেরায়, এই হুই ধাতুর উপযোগিতা
নির্দিষ্ট হয়। ইহাদের মধ্যে যে অ্রিজেন থাকে, তাহা
সহজে বিশ্লিষ্ট করিতে পারা যায়। সহজে অ্রিজেন পাওয়া
যায় বলিয়াই, এই প্রেণীর থনিজ ম্যালানিজ রাসায়নিক
শিল্পে এত ম্ল্যবন।

ইংলতে ক্লোরিণ প্রস্তুত করিবার কারথানার ধাতব ম্যান্সানিজের বাবহার ক্ষিরা যাইতেছে। বাসাধনিকগণ থনিজ ম্যাকানিজের মধ্যে ম্যাকা-নিজের অপ্রাচুর্য্যই লাভজনক বলিয়া মনে করেন। অর্থাৎ লৌহ ও ইম্পাতের কার্থানায় ধাত্ত্ব ম্যাঙ্গানিজের আধিক্য যেমন মূল্যবান, রাসায়নিক শিরে অক্সাইড ম্যাকানিজ তেমনি মূল্যবান। বাজারে এই সব উপকরণের উপর লক্ষ্য রাধিয়া, ধনিজ ম্যান্সানিজের মৃশ্য নির্দ্ধারিত হর। রাশায়নিকগণ শতকরা ৬০, ৭০, ৮০, প্রধানতঃ ৮০ অংশ ম্যাকা-নিজ ডাই-অক্লাইড (MnO )পছন করেন। যে দেশের থনিজ ম্যাঙ্গানিজে শতকরা ৮০ ভাগ এই পদাৰ্থ পাওয়া যায়, তাহা অতি উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হয়। জাপানে brown stone (ইহা Pyrolusite) নামক বে প্ৰনিজ ম্যাকানিজ পাওয়া যার, তাহার আদর রাসায়নিক শিল্লে খুব বেশী। বে পাইরোলুমাইটে শতকরা ৭০ ভাগ ম্যালানিজ ডাই-অন্নাইড থাকে, তাহার দিগুণ মূণ্যে জাপানী brown stone বিক্রীত হয়। রাসায়নিকগণ খনিক ম্যাকানিকে আব যে সব অপের সন্ধান করেন তাহা এই :---

- (১) প্রাপ্ত ore যেন সহজে বিশ্লিষ্ট করা যায়।
- (২) চূণ, লোহা, কক্ষরাস প্রভৃতি যেন নির্দিষ্ট পরি-মাণের অতিরিক্ত না থাকে।
  - (৩) গৌহযুক্ত এমন পদার্থ যেন না ধাকে, যাহা,

রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সময়, ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইডকে খাইয়া ফেলে।

মোট কথা, যে ধনিজ ম্যাঙ্গানিজে শতকরা ৮০ ভাগ
ম্যাঙ্গানিজ ডাই-জ্জাইড পাওয়া যায়, রাসায়নিক শিয়ের
জন্ত বাজারে তাহারই কদর খুব বেলী। ব্যবসায়ের হিসাবে,
রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া, ধনিজ ম্যাঙ্গানিজের এই ঋণ
দেবিয়া, বাছিয়া তাহ রপ্তানি করা উচিত। তাহা হইলে
এই পদার্থের কারবারে বেশ লাভ হইবার সম্ভাবনা।
ভারতে প্রাপ্ত ধনিজ ম্যাঙ্গানিজ রাসায়নিক শিয়ে সময়
বিশেষে ব্যবহৃত হইলেও, সাধারণতঃ ইহার বেলীয় ভাগ
ফেরো-ম্যাঙ্গানিজ তৈয়ারা করিবার জন্ত, ও লৌহ ও
ইম্পাতের কারথানায় কাজে লাগে।



ওপেনহার্থ ইম্পাতের চুল্লী ও মিক্সার। ফার্ণেস হইতে গণিত ইম্পাত নিক্ষাগনের সময় ফেরো-ম্যাঙ্গানিজ যোগ করা হয়। তাতা কোম্পানী। পাওয়া বৈদ্যুতিক শিল্পে ম্যাঙ্গানিজ

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বৈছ্যতিক Dry battery ও Leclanche Cell তৈয়ারী করিতে থনিজ মাাঙ্গানিজের বাবহার পুব বিভ্ত। আমেরিকার মুক্তরাজ্যে Dry battery তৈয়ারী করিবার কারথানায় বৎসরে কুড়ি হাজার টন ম্যাঙ্গানিজ ওর (ore) লাগে। এই কাজের জয় থনিজ ম্যাঙ্গানিজে খুব অধিক পরিমাণে ম্যাঙ্গানিজ ডাই অক্সাইড থাকা চাই। আমেরিকার বরাজ অস্থ্যারে, এই কারবারে লাগাইবার উপযোগী থনিজ ম্যাঙ্গানিজে শতকরা ছিয়াণী অংশ ডাই-অক্সাইড থাকা চাই। উপরস্ক,

ইহাতে ধাতব লোহের পরিমাণ শতকরা এক ভাগের বেশী থাকিবে না। তাম, নিকেল, ও কোবাল্ট (Cobalt) প্রভৃতি ধাতু অভ্যন্ত অল্প পরিমাণে থাকিলেও দ্ধনীয়। যুদ্ধের সমন্ব যথন ককেশিন্ন (Caucasian) ধনি হইতে এই পদার্থের রপ্তানী বন্ধ ছিল, তথন বিলাতে মাত্র ভারতবর্ষীন্ন Pyrolusite এর উপর এই শিল্পকে সম্পূর্ণ নির্ভির করিতে হইয়াছিল। ভারতীর থনির মালিকগণ ও ধনিক ম্যাক্লানিকের ব্যবসান্নীগণ অনভিক্ততা বশতঃ এই পদার্থের কারবারে বিশেষ লাভবান হইতে পারেন নাই। বিলাতে কতকগুলি দালাল চালানি মাল হইতে বাছিয়া বাছিয়া, ৫ হইতে ১০০ টন করিয়া লাটে, অতি উচ্চ দরে এই পদার্থ বিক্রের করিয়াছিলেন। ভারতীর ভ্তত্ববিভাগের



ইম্পাত Casting হইতেছে। যে বিশ টন কটাহ ক্রেন হইতে ঝুলিতেছে। ঐ কটাহে ফেরো-ম্যাঙ্গানিজ ছুঁড়িরা ফেলা হয়। তাতা কোম্পানী।

তদানীস্থন কর্ত্তা Dr. Fermor মনে করেন যে, ভারতীয়
Pyrolusite যত্ত্বপূর্কক বিশ্লেষণ করিয়া বাছিয়া রপ্তানি
করিলে প্রচুর লাভ হইবার সন্তাবনা। ধনির অধিকারী
মাালানিজের কারবারীগণ এ বিবন্ধে পরীক্ষা করিলে স্থফল
পাইবেন বলিয়া মনে হয়। বিলাতে এবং এ দেশে সরকারী
ভার ও ডাক বিভাগেও pyrolusite প্রচুর পরিমাণে বাবয়ভ
হয়। বৃদ্ধের সময় টনকরা ৫৫০ টাকা মূল্যে বিলাতে
এই ধনিজ পদার্থ বিক্রীত হইয়াছে। বর্ত্তমানে টন প্রতি
২৫০ টাকা হইতে ৩৫০ টাকা মূল্যে Pyrolusite
বিক্রীত হইতেছে। তবে এ কথা মনে রাখা দরকার যে,

গোঁজামিল দিলে কাভ না হইয়া লোকসানই হইবে।

যত্নপুৰ্বাক নিৰ্বাচন করিয়া, বিভিন্ন স্থান হইতে উত্তোলিত

আকরজাত Pyrolusiteএর রাসায়নিক বিলেষণ করিয়া,

থরিদ্দারদের নির্দেশ ও বরাদ্দমত মাল পাঠান উচিত।
ইহার বাতিক্রম করিলে ব্যবসায়ীদের ক্ষতি ত আছেই,
তাহা ছাড়া, ম্যালানিজের বাজারে ভারতীয় Pyrolusiteএর

য়ায়ী বদনাম হইবার পুব আশক্ষা আছে। এরপ

হইলে, এই পদার্থের ভবিষাৎ ব্যবসায় একেবারে নাই হইয়া

যাইবে। (বাঁহারা এ বিষয়ে বিলেষ তথ্য অবগত হইতে

চাহেন, ভাহারা গবর্ণমেন্টের জিয়লজিক্যাল সার্ভে বিভাগে
পত্র লিখিলে সংবাদ পাইবেন।)

#### কাচের কারখানায় ম্যাঙ্গানিজ

কাচ তৈরারী করিবার জন্ত যে সমস্ত কাঁচা মাল বাবহার করিতে হর, তাছাদের মধ্যে কোন কোন খনিজ পদার্থে ধাতব লৌহ অর বিস্তর থাকে। সেই জন্ত তৈরারী কাচে ঈষৎ সবুজ রং ধরিরা যার। এই দোষ নাশ করিবার জন্ত ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইডের প্ররোজন হয়। কংজেই, কাচ প্রস্তুত শিরে সেই প্রেণার খনিজ ম্যাঙ্গা-নিজের দরকার, সৌহের পরিমাণ যাহাতে নাই বলিকেও হয়। ইরোরোপে কাচশিরীর নির্দেশ এই রকন—

- (১) ম্যালানিজের পরিমাণ শতকরা ৫২ ভাগের কম হইবে না।
- পানী। (২) এই ম্যালানিজ ডাই-জ্জাইডের আকারে থাকিবে। এবং ডাই-জ্জাইডের পরিমাণ, অস্ততঃ শতকরা ৮০ ভাগের কম না হয়।
- (৩) ধাতৰ শৌহ (Ferrous Iron) মোটেই থাকিরে না।
- (৪) অনুভানযুক্ত সৌহের পরিষাণ শতকরা > ভাগেরও কম থাকিবে।

লোহ ও ইম্পাত প্রস্তুত করণে ম্যাঙ্গানিজ

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, পৃথিবীতে প্রতি বৎসর
যত ম্যাঙ্গানিজ উত্তোলিত হইতেছে, তাহার মধ্যে শতকরা

চল্লাতে

করিবার

৯০ ভাগ গৌহ ও ইম্পাতের কারখানার কাজে লাগিতেছে।
বাকী দশভাগ রাসারনিক শিরে ও অঞ্চান্ত কাজে লাগিতেছে।
যদি ধনিক ম্যাঙ্গানিকের রাসারনিক শিরের প্রারোজন মত
গুণ না থাকে, তাহা হইলে লৌহ ও ইম্পাত তৈরারী
করিবার কারখানার তাহা অনারাসে লাগাইতে পারা যার।
স্থতরাং লোকদান নাই। গতবারে এই শিরে ম্যাঙ্গানিজ
ও ম্যাঙ্গানিজ-যুক্ত মিশ্র ধাতুর ব্যবহারের কথা বলা
হইরাছে। বাবহার প্রপালীর সামাক্ত পরিচয় এখানে দেওয়া
যাইতেছে।

ইয়োরোপে অনেক লোহ ও ইম্পাত নিম্বাগনের

কারথানার কাঁচা লোহা তৈয়ারী করিবার (blast furnaces), এবং ইম্পুত তৈয়ারী খোলা ভাটায় (open-hearth steel furnaces). আকর কাত অসংস্কৃত ম্যালানিজের বিস্তৃত ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পৃথিবীর অক্সান্ত (मर्टन, यथा, हेश्नख, युक्तश्राका ও आमारमञ् দেশেও, গৌহ ও ইস্পাতের কারখানায় প্রাকৃতিক ধনিজ ম্যাঙ্গানিজ কঁ'চা অবস্থায় লাগান হয় না। ইহাকে প্রথমে ফেরো-ম্যাঙ্গানিজ ও স্পাইগেল আইদেনএ পরিণত করা হয়। ফেরোম্যাঙ্গানিজে, শতকরা ২০ হইতে ৮৫ ভাগ পর্যান্ত ম্যাক্ষানিজ মুশধাতু, ৬০ হইতে ৮ ভাগ ধাতব লৌহ, এবং ৬-৭ ভাগ অপার (carbon) থাকে। স্পাইগেল-আইদেনে, ৫ হইতে ২০ ভাগ ধাত্ৰ ম্যালানিজ, ৭০ হইতে ৮৫ ভাগ ধাতব লোহ, ও ৪ বা ৫ ভাগ

ম্যাক্ষানিজ মূল ধাতুর পরিমাণ খুব বেশী, তাহাতে ফেরো-ম্যাক্ষানিজ প্রস্তুত হয়। বাহাতে কম, তাহা স্পাইগেল-আইসেনে পরিণত করা হয়।

কার্বান থাকে। যে শ্রেণীর থনিজ ম্যাঙ্গানিজে

ইম্পাত প্রস্তুত করিবার জন্ম ছই রক্ষ প্রক্রিরা সাধারণতঃ অনুস্তুত হর। এক প্রকার প্রক্রিরার বৈজ্ঞানিক নাম, basic open-hearth method, অপর প্রক্রিরাকে Acid Bessemer process বলে। Basic প্রণাণীতে কেরো-ম্যাকানিজ ব্যবহৃত হয়। Acid প্রক্রিরার ম্পাইসেন ব্যবহার করা হয়। খনিজ লোহে ফক্ষরাসের তারতম্য অনুসারে acid বা-basic প্রণাণী হারা তাহা গ্লান হয়।

## ভারতে ফেরো-ম্যাঙ্গানিজ

মিঃ এইচ, ডি, কগ্যান বলেন যে, India can never be a large producer of ferromanganese unless economical electric production becomes possible." কগ্যান সাহেব ম্যাকানিজ ব্যবসায়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার উক্তি সভ্য হইতে পারে। তবে ইহাও সভ্য যে, বিগত যুদ্ধের সময় ভাতা-কোম্পানীর টু batalle blast furnaceএ, এবং কুলটিতে বেঙ্গল আইরন কোম্পানীর কার্থানার, প্রচুর পরিমাণে ফেরোম্যাঙ্গানিজ প্রস্তুত ইইয়াছিল। এথনও ভাতা-কোম্পানী তাঁহাদের ইম্পাতের চুল্লীতে ব্যবহারের



তাত। কোম্পানীর অন্ততম Blast-furnace ইহাতে যুদ্ধের সময়
প্রায় চৌদ্ধ হাজার টন ফেরোম্যানানিজ প্রস্তুত হইয়াছে।

নিমিত্ত আবশ্রক ফেরোম্যাঙ্গানিজ নিজেদের ফার্নেশেই প্রস্তুত করিয়া লইতেছেন। এ কথাও সত্য যে, কাঁচা থনিজ ম্যাঙ্গানিজের রপ্তানী অপেক্ষা তাহা ফেরোম্যাঙ্গানিজে পরিগত করিয়া রপ্তানী করিলে বেনী লাভ হইবে। অতএব ভারতে, বিশেষ করিয়া মধ্যপ্রদেশের ম্যাঙ্গানিজ-কেন্দ্রে, ফেরোম্যাঙ্গানিজ প্রস্তুত করিবার কারখানা প্রতিষ্ঠিত করা যায় কি না, এ বিষয়ে আরও অফুসন্ধান করী দরকার। শুনা যাইতেছে যে, মধ্যপ্রদেশে ম্যাঙ্গানিজের কারখারী কোনো এক বড় ইয়োরোপীর কোক্সানী এইরূপ কারখানা প্রতিষ্ঠার উত্যোগ করিতেছেন। মন্দের ভাল যে, এই

বিষয়ে গবেষণার ক্ষন্ত একজন ক্বতী বাঙ্গালী রাসায়নিক নিষ্ক্ত হইরাছেন। বাঙ্গালী ধনক্বেরগণ এ দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন কি দু মিল,কারখানা সমস্তই অ-বাঙ্গালীদের ছারা প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকিলে, বাঙ্গলার বেকার-সম্ভার সমাধান কোন কালেই হইবে বলিয়া মনে হয় না।

পূর্ব্বে বলা ছইরাছে যে, openhearth বা basic প্রক্রিয়ার কেরোম্যাঙ্গানিজ দেওয়া হয়। বিসিমার বা acid প্রক্রিয়ার স্পাইনেল আইসেন লাগে। ম্যাঙ্গানিজ মিশ্র-ধাতুর কার্য্য এইরূপ—

(১) ভাটার মধ্যে দ্রবীভূত ইম্পাতের মধ্যে যে অমুজানযুক্ত লৌহ থাকে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ধাতব লৌহকে পৃথক করিয়া দেয়।



ভাতা কোম্পানীর Duplex Steel furnace ও Bessemmer Converter। ইহাতে স্পাইগেল আইসেন ব্যবহৃত হয়।

- (২) দ্রবীকরণে অনেক অঙ্গার (carbon) বায়িত হইরা যার, তৈরারী ইম্পাতে নির্দিষ্ট পরিমাণে অঙ্গার :পূরণ করিয়া দেয়।
- (৩) তৈরারী ইম্পাতে বে পরিমাণ ধাতব ম্যাঙ্গানিজ থাকা দরকার তাহা যোগার।
- (৪) দ্রবীভূত ইম্পাত হইতে গন্ধক সরাইরা দেয়।
- (৫) ভাটার মধ্যে কুদ্র কুদ্র বায়ুমণ্ডল স্বষ্ট হইতে দের না।
  - (৬) লোহ ও ইম্পাতের মনকে দ্রব অবস্থার রাধে,

এবং সহচ্ছে নির্গমন হইতে সাহায্য করে। ভাটা বা ফার্নেণ হইতে বধন তরল ইম্পাত বড় বড় firebrick-lining বুক্ত কটাহে পড়ে, সেই সময়ে ফেরে(মাালানিজ বা স্পাইগেল আইসেন আবশুক মত পরিমাণে সংযোগ করা হয়। সাধারণতঃ শতকরা একভাগ ধাতব ম্যালানিজ বৈতয়ারী ইম্পাতে থাকে। এক টন মিশ্র ম্যালানিজ ধাভূ তৈয়ারী করিতে আড়াই টন থনিজ ম্যালানিজ লাগে। তাহা হইলে চল্লিশ টন তৈয়ারী ইম্পাতে এক টন শতকরা৫০-ভাগ-মূলধাতু-বুক্ত থনিজ ম্যালানিজের দরকার হয়।

সভ্যন্তগতে ইম্পাতের প্রচণন দিন দিন বাড়িতেছে। উৎপন্ন ইম্পাতের পরিমাণও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২২ পর্যাস্ত ৩০ বৎসরে প্রতি

> পাঁচ বংসরের গড়পড়তা ধরিরা সমগ্র পৃথিবীর উৎপন্ন ইস্পাতের বাৎসরিক পরিমাণের হিসাব নিমে দেওয়া গেল।

দেখা যায় যে ১৯১৭ সালে সর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে ইস্পাত তৈয়ারী হইরাছিল। পৃথিবীব্যাপী বৃদ্ধই ভাহার কারণ। বুদ্ধের

পর, বুদ্ধেরই ফলে, ১৯২১ সালে উৎপন্ন ইম্পাতের পরিমাণ কমিরা মাত্র ৪ কোটা টন হইরাছিল। তাহা হইলেও, বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন, এখন কিছুদিনের জন্ম অন্ততঃ জগতের উৎপন্ন ইম্পাতের পরিমাণ গড়ে বাংসরিক ৭ কোটা টন করিরা ধরা যাইতে পারে। স্থতরাং এই পরিমাণ ইম্পাত তৈয়ারী করিতে গড়ে বাংসরিক সাড়ে সতর কক্ষ টন খনিজ ম্যালানিজের প্রয়োজন। হিসাবের অন্ত ধরা হর বে, প্রাপ্ত ধনিজ ম্যালানিজে শতকরা ৫০ ভাগ ম্যালানিজ মুলধাতু থাকিবে। প্রক্রত পক্ষে, এইরূপ উচ্চালের খনিজ ম্যালানিজ স্ক্রিত ও সকল সমন্ত গাওয়া

যার না। সেইজন্ত পূর্বোক্ত পরিমাণ ইস্পাত উৎপন্ন করিতে কুড়ি লক্ষ টন খনিজ ম্যাঙ্গানিজের প্রভোজন হইবে, ইহা ধরিয়া লওয়া অসঙ্গত হইবে না।

# পৃথিবীর কোন্ কোন্ দেশে ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়

১৯১৪ খৃ: অব্দে ইরোরোপীর মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওরার পূর্ব্ব পর্যান্ত, দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল, দক্ষিণ রাশিরা, ও ভারতবর্ষ হইতেই সর্ব্বাপেকা বেশী মাালানিজ পাওরা যাইত। যুদ্ধেব পূর্ব্বে পাঁচে বৎসরের গড় হিদাবে, এই সমস্ত দেশে যত মাালানিজ উত্তোলিত হইরাছিল তাহার পরিমাণ এইরূপ ১ইবে—

বেজিল—— ১৮৬, ••• টন। বাশিয়া—– ৭৪১, ••• টন ভারতবর্ষ— ৭১৩, ••• টন।

যুদ্ধের সময় হইতে এই পরিমাপের তারতমা হইরাছে। ভারতে উত্তোলিত ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ, মোটামুট হিসাবে, বছরে ছয়লক টন করিয়া হইতেছে। ব্রেজিলে উত্তোলিত ধাতুর পরিমাণ তিন লক্ষ টনে উট্টিয়াছে। রাশিয়ার পরিমাণ সওয়া লক্ষ টনে নামিয়াছিল। শেবোক্ত প্রদেশে হালে কিঞ্ছিৎ বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে।

বুজের সময় নৃতন নৃতন অঞ্লে ম্যালানিজের অনুসন্ধান চালতেছিল। তাহার ফলে, পশ্চিম আফ্রিকার গোল্ডকোষ্ট (Gold Coast) অঞ্লে উচ্চাঙ্গের ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া গিরাছে। তথা হইতে গড়ে এক লক্ষ টন করিয়া থানি

ম্যান্দানিজ রপ্তানি হইতেছে। ইজিপ্টের দিনাই পেনিনস্থলার
ম্যান্দানিজের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তথা হইতে বছরে
এক লক্ষ তিরিশ হাজার টন করিয়া ম্যান্দানিজ চালান
হইতেছে। গোল্ড কোষ্টের ম্যান্দানিজে শতকরা একায় বায়ায়
ভাগ ম্যান্দানিজ মূল ধাতু পাওয়া যায়। দোষের মধ্যে থনিজ
ম্যান্দানিজ থব বেশী ভিজা অবস্থায় পাওয়া য়ায়। দিনাইএর
খনিজ ম্যান্দানিজে শতকরা ৩২ ভাগ ম্যান্দানিজ মূলধাতু
ও শতকরা ২৫ভাগ লোহ আছে। স্কুতরাং ভারতীয় ম্যান্দানিজ
বে যে শিয়ে লাগে,ইজিপ্টের ম্যান্দানিজ ভাহাতে লাগিবে না।

আরও কোনো কোনো দেশে ম্যালানিক পাওরা বার।
তবে তাহার পরিমাণে জয় ও তাহা নিয়শ্রেণীর। সমগ্র
পৃথিবীর দরকারের তুলনার তাহা একেবারে অবহেলার
যোগ্য। বেজিলের ম্যালানিক ডিপজিট (deposit) জগতের
মধ্যে বিশাল। তবে এখন ব্রেজিলে এই ধাতু যে পরিমাণে
উত্তোলিত হইতেছে, তাহা আমেরিকাতেই লাগিরা বার।
মাল চলাচলের তেমন স্থবিধাও নাই। সেইজ্ঞ বাধ্য
হইরা আমেরিকাকে রাশিয়াও ভারতের মুখাপেকী হইতে
হইরাছে।

শুনিতে পাওরা যার যে, এক বিরাট আমেরিক্যান সিশ্তিকেট, ককেশশ অঞ্চলের Tchiatouri নামক স্থানের স্থিত্ত ম্যাঙ্গানিক ডিপজিট ইজারা লইরাছেন। আপাততঃ



তাতা কোম্পানীর অক্ততম Blast furnace। এই ফার্ণেশ নিজেদের আবশুক্ষত ফেরো-ম্যাকানিজ প্রস্তুত হয়। উপরকার মঞ্চের দৃশ্য। গণিত ধাতু ফার্ণেশ হইতে নিস্কাণিত হইতেছে।

সোভিরেট ইঞ্জিনিয়ারগণ গড়ে পাঁচ লক্ষ টন করিয়া
ম্যাঙ্গানিজ তুলিতেছেন। প্রকাশ বে আমেরিক্যান কোম্পানী
ইহা দশ লক্ষ টনে পরিণত করিবেন। ইহার জন্ত নৃতন
রেলরাস্তা, নৃতন ডক, নৃতন বন্দর প্রভৃতি নির্মাণ করিতে
অনেক অর্থ ও লমর লাগিবে। সেই জন্ত বিশেষজ্ঞগণ
অনুমান করেন বে, অদ্র-ভবিষ্যতে, উপরিউক্ত আমেরিক্যান;
কোম্পানী খুব বেশী পরিমাণে ম্যান্থানিজ রপ্তানী করিতে;
পারিবেন না। চারিদিকের অবস্থা বিবেচনা করিয়া, ধনিবিৎ
পঞ্জিতেরা নির্দ্বিণ করেন বে, এখন করেক বছর পর্যান্ত

বিভিন্ন দেশ হইছে নীচের তালিকামত ম্যালানিক পাওয়া যাইবে—

ভারতবর্ষ ... ছর লক্ষ টন।
রাশিয়া ... গাঁচ লক্ষ টন।
ব্রেজিল ... তিন লক্ষ টন।
পশ্চিম আফ্রিকা ... দেড় লক্ষ টন।
ইজিপট ... ঐ

অক্সান্ত দেশ ... ছই লক্ষ টন।
মোট উনিশ লক্ষ টন।

পূর্ব্বে বর্ত্তমান জগতে ম্যাঙ্গানিজের মোট বাৎসরিক ধরচের যে হিসাব দেওরা হইরাছে—এই তালিকা হইতে অনুমান করা যার যে, দরকারের বেণী ম্যাঙ্গানিজ উত্তালিত পর, পৃথিবাতে মোট উদ্ভোগিত মাালানিজের পরিমাণ কমিয়া চৌদ্দ লক্ষ টন হইরাছে। ইহার মধ্যে ভারতবর্ষ শতকরা ৪৫ ভাগ, ব্রেজিল ২১ ভাগ ও রাশিয়া মাত্র ৯ ভাগ যোগাইরাছে। অক্সন্ত দেশে উদ্ভোগিত ধাতুর পরিমাণ কম-বেশী হইরাছে, কিন্তু ভারতের পরিমাণ মোটের উপর বাজিয়াছে, কমে নাই। পৃথিবীর বাজারে ১৯১৪ সাল হইতে ভারতবর্ষ যত অংশ ম্যালানিজ সরবরাহ করিয়াচে ভাচার হিগাব এই বকম—

|      | টনের হিসাব।          |              |
|------|----------------------|--------------|
| বছর  | ৰুগতের মোট           | ভারতের অংশ   |
| >>>8 | <b>১, ৮</b> ৪১, ৪৭৯, | ৩৭'১ শতকরা   |
| 3666 | ১, ৩৯৩, ৪৭৯,         | <b>૯</b> ફ.૭ |
| ४८८८ | >, 450,              | 8 •          |



মগ্য প্রদেশের অন্তর্গত কাটনির চুণ ও দিমেণ্টের কারথানা। এথানকার চুণা পাথর থুব উচ্চাঙ্গের। রেল ভাড়ার আধিকাশবতঃ, লৌহর কারথানা সমূহে এই অঞ্চলের dolomite ব্যবস্তুত হইতেছে না

হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে রাশির। ও পশ্চিম আফ্রিকার খনির কাজের বর্ত্তমান অস্থবিধা দূর হইলে, খনিজ ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ আবশুকের অতিরিক্ত হইতে পারে। এরপ হইলে ভারতীর ম্যাঙ্গানিজের রপ্তানী কমিয়া যাইতে পারে। তাহাতে ইরোরোপীর বণিকদের ক্ষতি হইতে পারে, তবে দেশের বিশেষ লোকসান নাই।

এই প্রসক্ষে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, বুংজর পুর্বে পৃথিবীতে প্রতি বছরে মোট কুজি লক্ষ টন করিয়া ম্যাঙ্গানিজ উত্তোলিত হইরাছে। বুজের সমন্ন হইতে ভারতবর্ষ ও ব্রেজিলই বেশীর ভাগ মাল বোগাইরাছে। বুজ শেষ হইবার

| 1666          | ১, ৮৬৩, ৫৪৯,                      | ه. ره          |
|---------------|-----------------------------------|----------------|
| ンタント          | ን, <b>૧૧<b>১,</b> ৬৯৮,</b>        | ₹৯.€           |
| <b>kt k</b> t | ), <b>&gt;**</b> 0, cc <b>0</b> , | 8 <b>७</b> . र |
| >><•          | ১, <b>१</b> २२, ०७৮,              | 88.4           |
| 1561          | >, ><8, • <b>c</b> >,             | <b>₽•.8</b>    |
| <b>১</b> ৯२२  | <b>১, ১৮</b> ২, ৬ <b>৯</b> 8,     | 8 • . 2        |
| >>६८          | ١, ٩৬٤, ٠٠٠,                      | ৪ ৫৩           |

ভারতীর ম্যালানিজের ব্যবসায়ীগণ অন্থমান করেন যে, এই থনিজ পদার্থের কারবারের বৃষ্ (boom) কাটিরা গিণাছে। একংণে, কারবারের গতি স্থির হইরা ভারতীর থনিজ পদার্থের মধ্যে ম্যালানিজের ব্যবসায় সাভজনক ও মূণ্যবান হইরাছে।

### ভারতীয় ম্যাঙ্গানিজের ভবিষ্যৎ

### ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে উপজাত ম্যালানিজের পরিমাণ নিয়ে দেওয়া গেল —

|                   |                          | টনের হিপাব               |                                    |                |                  |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------|
| প্রদেশ            | ,ec-6066                 | >>>8—>>b,                | <b>७</b> ३८—२७                     | 3248           | <b>3</b> 56¢     |
| ম্ধ্য প্রদেশ      | 866,86¢,                 | ४३ <b>८,४४•</b> ,        | <b>e</b> • <b>e</b> ,8• <b>२</b> , | er8,>.%,       | <b>* २२,88</b> २ |
| বোম্বাই           | ૭૯,৬૧૨,                  | ৩৫,०৪৩,                  | ۴٩,222,                            | ৩৮০৮১,         | €5,78€           |
| মহী শুর           | ٠৮,২৮٠,                  | <b>२</b> 8,२ <i>०</i> ¢, | २५,१०७,                            | 80492,         |                  |
| या <u>न</u>       | ,860,666                 | ۶٥,٥৯¢,                  | <b>১৯,</b> १४२,                    | <b>७</b> ३८७८, | P8,27•           |
| বিহার ও ওড়িশা    | <b>૭</b> ૨, <b>১</b> ১૨, | <b>१,</b> ৫७२,           | ₹∘,8¢૭,                            | ৩৮০৮১,         | 06P8¢            |
| <b>ম্</b> ধ্যভারত | ₽,€€,                    | >,8∘≷,                   |                                    | <b>૨૨৬૭</b> ,  | <b>৬</b> ২০৬     |
| মোট               | 9>२,१३৮,                 | «99,8¢9,                 | <b>e</b> २८,७० <b>८</b> ,          | ۶۰۰,۰۰ ,       | ৮৬৯,৪৬১          |



ম্যান্সানিজের খনিমুখে রুসারনাগার ( Laboratory )। উত্তোলিত ম্যান্সানিজের সঙ্গে বাসারনিক বিশ্লেষণ করা হয়। এবং তাহা বাছাই করিয়া, গ্রেড অনুযায়ী বিভিন্ন স্তরে সজ্জিত হয়। পাহাড় ও ভঙ্গলের মধ্যে এই লেবরেটারীর পরিচালক একজন বাঙ্গালী রাদার্যনিক সন্মুথে দাঁড়াইরা আছেন।

সর্ব্বাপেকা অধিক পরিমাণে ম্যান্সানিক উত্তোলিত হইতেছে। সুষ্ণ্র ভারতের থনিক ম্যাকানিজের শতক্রা ৮৫ ভাগ মধ্য প্রদেশের আকরসমূহ হইতে উত্তোলিত হর।

স্পাইগেল আইসেন প্রস্তুত (कर्त्रा-माजानिक ও করিবার জন্ত সমগ্র জগতে উত্তোলিত ধনিজ ম্যালানিজের

পূর্বেই বলা হইরাছে যে, ভারতের মধ্যে মধ্যপ্রদেশেই শতকরা ৯০ ভাগ ব্যবস্থত হয়। ভারতে মোট দশ লক টন ইম্পাত প্রতি বৎসর ব্যবহারে লাগে। অল্পদিনের মধ্যে ভারতে প্রস্তুত ইস্পাতের পরিমাণ বৎদরে চারি শক্ষ টন হইবে আশা করা যার। মধ্যপ্রদেশজাত দশ হাজার টন খনিজ ম্যালানিজ এই পরিমাণ ইম্পাত তৈয়ারী করিতে লাগিবে। ভারতে উদ্রোলিত ম্যাঙ্গানিব্রের বাট ভাগের

এক ভাগ মাত্র ধদি ভারতীয় ইম্পাতের কারধানায় লাগে. তাল হইলে বাকী মাল বিমেশে রপ্তানী হইবেই। যদি ধরা যাৰ যে ভারতবর্ষের প্রয়োজনীয় সমস্ত ইম্পাতই দেশেই **অচিরে প্রস্তুত হইতে পারে এবং হইবে, তাহা হইলেও,** ইংবাজ খনিবিৎ পঞ্চিতগণের মতে, ভারতে ইম্পাত প্রস্তুত কর্ণের এই প্রয়োজনীয় খনিক পদার্থের অভাব পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে হইবার আশকা নাই। মধ্য প্রদেশের খনিসমূহে কত ম্যালানিক পাওয়া যাইতে পারে, তাহা সঠিক নিৰ্ণীত হয় নাই। মিঃ এইচ, ডি, কগ্যান ( Mr. H. D. Coggan ) ব্ৰেন-\*No accurate estimates of the quantities of manganese ore available in India have been made, but in the Central Provinces, they run into many millions of tons, and seeing that one million tons would be sufficient to supply the requirements of India for 50 years, even if she manufactured the whole of her own requirements, there need be no apprehension that the export of the raw material from India is likely to affect her future supplies for many hundreds of years."

হর ত এ অনুমান ঠিক। কিন্ত যথন প্রাপ্তব্য মালানিজের পরিমাণ নিপীত হর নাই, তথন মধ্য প্রদেশের মৃল্যবান ম্যালানিজ ডিপজিট কর করা দেশের পক্ষে কল্যাণকর কি না বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। মনে রাখা দরকার বে বৈদেশিক শিল্প-বাণিজ্যের স্থবিধা ও দরকারের দিকে দৃষ্টি রাখিরাই সরকারী পশুতগণ এ সব বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন। সময় থাকিতে সাবধান না হইলে ভারতীয় অনেক ম্ল্যবান থানিজ পদার্থ নিঃলেষে উত্তোলিত হইয়া, বৈদেশিক শিল্পকে পৃষ্ট করিয়া, বিদেশী বণিকের ধনভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া, ভারতকে চিরকালের জন্ত পরমুধাশেকী ভিথারী করিয়া রাথিবে।

এই যে ম্যাভানিজের বিশাল কারবার. ইহাতে কর্তন আদিতে মান্তাজের নিযক্ত আছেন? ভারতবাদী ভিজাগাণাটান হইতে একজন ইংরাজ খনিজ ম্যালানিজ বিদেশে রপ্তানী করিয়াছিলেন। আজও বার আনা রকম কারবার ইংরাজ ব্যবসায়ীর করতবগত। শুনিতেছি, বেশী লাভের আশার মধ্যপ্রদেশের এক ইংরাজ কোম্পানী এ দেশেই ফেরো-ম্যালানিজ হৈয়ারী করিবার কারথানা স্থাপনের উদ্বোগ করিতেছেন। তাতা কোম্পানী নিজেদের আবভাক মত ফেরে'-ম্যাকানিক **निक्टा**पर furnace এই প্রস্তুত করিবা লন। হয় ত ভাঁহারা মধাপ্রাদেশের প্রস্থাবিত কারখানা হইতে ভবিয়াতে এই পদার্থ সংগ্রহ করিবেন। ধনা ভারতীয় ব্যবসায়ীগণ কি ফেরো-ম্যাঙ্গানিজ প্রস্তুত করিবার জন্ত ছই চারিটা ফার্ণেশ খুলিতে পারেন না ? \*

এই প্রবন্ধের কতক কতক জংল, জেমদেমপুর সাহিত্য সভার বিভিন্ন জাধবেশনে পঠিত হইরাছিল। এই প্রবন্ধ সকলনে, গবর্ণমেন্টের Records of the Geological Survey of It dia, Dr. J. Coggin Brownএর Notes on Manganese Ores, Mr. H. D. Cogganএর on Manganese ore Industry of India, ও প্রবৃদ্ধ বলরাম সেন, এম-এমনি প্রদত্ত বছবিধ নোট ও বর্ণনা হইতে সবিশেষ সাহায্য পাইরাছি।—লেথক।

# দিকৃশূল

### শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

٠,

বিণ্টুর প্রতি যে প্রবদ আকর্ষণ বছন করিরা স্থকুমারী কলিকাভার গিরাছিল, দুরত্বের জন্ম তাহার বেগ যে কিছুমাত্র কমে নাই, চিঠিপত্র এবং পার্খেলের সাহাব্যে ডাকবরের মারহৃৎ তাহার প্রমাণ নির্মিত ভাগলপুরে আসিরা পৌছিতেছিল। পূর্ব্বে কদাচিৎ কথনো রমাণদর নামে ভাক আদিত, এখন ছই তিন দিন অন্তর চিঠি এবং সপ্তাহে সপ্তাহে পার্থেল লইরা ভাক-পিওন ভাহার গৃহে উপস্থিত হয়। পার্থেল খুলিরা বাহির হয় কোনো বার থেলনা, কোনো বার থাল, কোনো বার পশমী স্ট্, কোনো বার বা আর কিছু। এই সকল অনাবশ্রক এবং মূল্যবান প্রবাদির

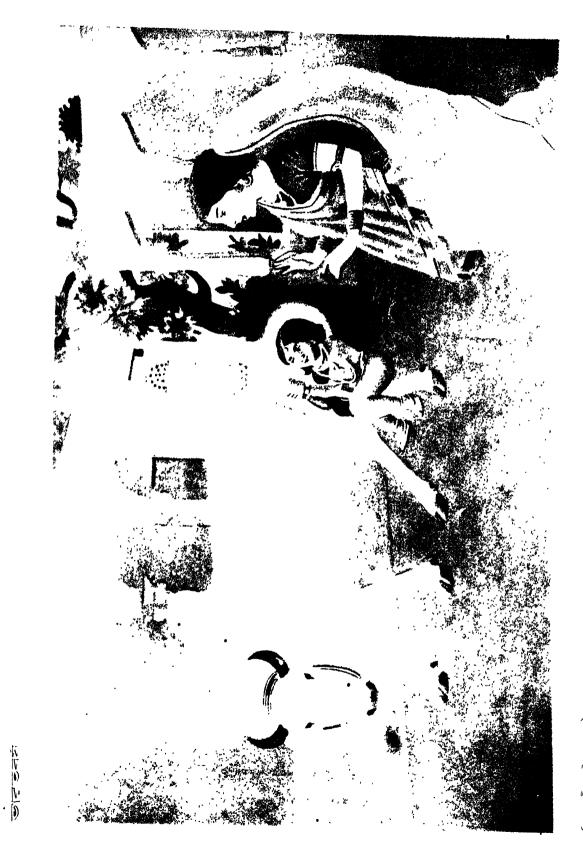

(지하는 희직장 하선 왕기의 아보석

অপরিমিত আমদানিতে রমাপদ মনে মনে অসম্ভই হয়;

হধের যোগান যে ছেলের যথোচিত নাই, চকোলেটের
প্রচ্নতা তাহার পক্ষে ছলক্ষণ বলিয়া সে মনে করে। সরমা
কিন্ত পার্খেল আসিলেই সোৎস্ক চিন্তে পার্খেল থোলার
কাছে আসিয়া দাঁড়ায় এবং পার্খেল হইতে বাহির হইয়া
কোনো-কিছু উপাদের বস্ত তাহার পুত্রের মূথে গড়িলে
অথবা হাতে উঠিলে মনে ২নে খুদী হয়। অপরের প্রসাদজাত অথবা নিজ অবস্থার অমুপ্রোগী বলিয়া পুত্রের আনন্দের
মধ্যে যেটুকু অক্সারের যোগ থাকে, মাতৃঙ্গেহের অন্ধতার
সেটুকু সে চক্রে কলক্ষের মত সহ্য করে।

রমাপদ বলে, "যে চাল তোমার পক্ষে অমুচিত নিজের পর্নার সে চাল ভোগ করলে কোনে। মঙ্গল নেই। পরের পর্নার ভোগ করলে ত' আরো নেই।"

এ কথা সত্য বলিয়া সরমা এত বেশী বিশ্বাস করে যে ইহার কোনো প্রতিবাদ না করিয়াসে ভুধু নিঃশব্দে হাসিতে থাকে।

त्रमाशन वर्ण, "शरत प्रिक्टि हाण श्केश य पिन वक्त हरव, निरक्षत्र स्माही हाण रम पिन এरक्वारत्रहे मूर्थ कृहरव ना।"

এ কথার সরমা উত্তর দের; বলে, "ভগবানের আশীর্কাদে থোকার মিহি চাল কোনো দিন বন্ধ হবে না।"

উচ্ছাসত হইন্না রমাপদ বলে, "পরের মিহি চালে খোকা চিরকাল মামুষ হবে, এই আশীঝাদ তুমি ভগবানের কাছে চাও না কি সরমা ?"

সহাস্ত মুথে নাথা নাড়িতে নাড়িতে সরমা বলে, "একেবারেই চাই নে ৷ তাও কি কোনো মা চেয়ে থাকে ?"

"তবে ?"

রমাপদর মুখের দিকে একবার চাহিরা দেখিয়া মৃছ হাসিয়া সরমা বলে, "খোকা তার বাপের মিহি চালেই মানুষ হবে। চিরকালই কি তোমার অবস্থা এমনি বাবে বলে মনে কর ?"

রমাপদ বলে, "অবস্থা যেদিন বদলাবে চালও না হয় সেদিন বদলাবে; কিন্তু কথা হচ্ছে, অবস্থা বদলানোর আগে চাল বদলানো উচিত কি না।"

সরমা উত্তর দেয়, "দেখ, বরাত বলে একটা বিনিস

আছে যা না মেনে উপায় নেই। অবস্থার বিপরীত কোনো ব্যবস্থা ভগবান যদি খোকার জন্তে কল্পে থাকেন, কে তা আটকাবে বল ? মা বলতেন, যিনি খান চিনি, তাঁর চিনি যোগান চিন্তামণি।"

রমাপদ হাসিরা বলে, "আমার বলবার উদ্দেশ্ত সেই চিস্তামণির কুলা নত্তেশ বাঁড়ুয়ো না হয়ে রমাপদ বাঁড়ুয়ো হলেই ভাল হয় না কি ?"

সরমা হাসিয়া বলে, "বাস্ত হয়ো না, তাই হবে। তা ছাড়া, খোকার মাসা কি খোকার এতই পর ?"

এই শেষোক্ত বৃক্তিতে রমাপদ একেবারে হার মানিয়া চুপ করিয়া থাকে, তাহার পর সহাস্তম্থে বলে, "স্ত্রার সহোদরা বোনকে পর বলবে এমন তৃঃসাহস কার আছে বল ?"

স্কুমারার চিট্টি আসে। চিটি খুলিয়। পড়িয়া সরমা রমাপদর হাতে দিয়া বলে, "দিদি খোকার জঞ্জে কন্ত ভেবে চিটি লিখেছেন দেখ।"

চিঠি পড়িয়া রমাপদ বলে, "তাই ত! কালই একটা
চিঠি লিখে দিয়ো। বড় বেনী ভাবছেন!" মনে মনে ভাবে
'ভাবনার যদি ভার থাক্ত তা হলে চার পর্দা মাশুলে এ চিঠি পোষ্টাল ডিপার্টমেন্ট কথনই ছাড়ত না!"

এমনি করিয়া প্রান্ধ তিন মাস কাটিয়া গেল। ইহার
মধ্যে বিন্টুর স্বাস্থ্য কতকট। ভাল ছিল, কিন্তু করেক দিন
হইতে অল্ল অল্ল করিয়া জর এবং যক্তত-বিকার পুনরায়
দেখা দিয়াছে। যে-সকল ঔষধ-পত্র ক্রমশঃ বন্ধ হইয়া
গিয়াছিল তাহা নৃতন করিয়া আরম্ভ করিতে হইয়াছে এবং
যথাপূর্ব্য রমাপদ প্রত্যহ প্রাতে নিয়মিতভাবে টেম্পারেচারের
ফিরিস্ত, লইয়া ডাক্রার বাড়ী হাজির হইতেছে। ফলে কিন্তু
কোনো স্থবিধা দেখা যাইতেছে না, ডাক্রারখানায় ঔষধের বিলের সহিত টেম্পারেচারের ফিরিস্তে উত্তাপের মাত্রা
উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে।

করেকদিন হইতে দেওকীলালের পুত্রকে পড়ানো বন্ধ হইরা গিরাছে; মাদাধিক হইল ভাড়াটিরা শুক্তর পীড়ার আক্রান্ত হইরা বাড়ী বন্ধ করিয়া দেশে গিরাছে—কবে ফিরিবে—অথবা আদৌ ফিরিবে কি না—তিছ্বিয়ে স্থিরতা নাই; গত ছই তিন মাদের মিতব্যরে যে সামান্ত অর্থ সঞ্চিত হইরাছিল এবং কলিকাতা যাইবার সময়ে স্কুক্মারী জোর করিরা বিণ্টুর হাতে যাহা কিছু দিয়া গিরাছিল প্রতিদিবসের অনিবার্য কর ভোগ করিয়। তাহার কলেবর ক্রমশ: শীর্ণ হইরা অনিরাচে, অথচ নৃতন কোনো উপার্ক্তনের আশু সম্ভাবনা দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। অর্থ-সঙ্কটের এই ক্রম মৃত্তির মধ্যে পুজের অন্থথের পুনরাক্রমণে রমাপদ এবং সরমা উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল।

প্রত্যুধে উঠিরা সরমা নির্মিত বিন্টুব টেম্পারেচর লইতেছিল, রমাপদ নিকটে আসিয়া বলিল, "শরৎবাবুকে একবার দেখালে হয় না সরমা p"

পার্ম্মোমিটারের রেপাঙ্কনে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সরমা বলিল, "দেপছো! আৰু জর আরো বেশী—একশো ছই!" তাহার পর থাপের ভিতর থার্মোমিটার ভরিয়া রাথিয়া রমাপদর দিকে চাহিয়া বলিল, "হোমিওপাাধী করাতে চাও?"

কেন, হোমিওপাধীতে তোমার বিশাস নেই ? ছোট ছেলেদের অস্থা হোমিওপাাধিক চিকিৎসা ত' থুব উপকারী। তা ছাড়া, শরৎবাবু একজন ভাল ডাক্ডার।"

সরমা সম্মত হইল; বলিল, "বেশ, দিনকতক তাই না হয় করে দেখ।"

উপকারের প্রত্যাশায় চিকিৎসা পরিবর্ত্তন করিতে তাহার আপত্তি ছিল না। কিন্তু এ পরিবর্ত্তন যে শুধু দেই কারণেই নহে, অর্থ সমস্তাও শুপ্তভাবে ইহার মূলে নিহিত আছে, সেই চেতনা তাহার মনে বেদনার একটা স্ক্র বাষ্পাধুমারিত করিরা ভূলিল।

অপরাক্তে শরৎবাবু বিণ্টুকে দেখিতে আসিলেন। রোগীর অক প্রতাঙ্গ, প্রীগা, যক্তং পরীক্ষা করিতে করিতে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল আলমারীতে সঞ্জিত একরাশ শিশি-বোতনের উপর।

রমাপদর দিকে চাহিরা তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এইগুলি সমস্তই খোকাকে খাইবেছ না কি ?"

মৃছ হাসিয়া ভ্ৰমপদ বলিল, "ইয়া।"

ক্ষণকাল গন্তীরমুখে অবস্থান করির। শরৎবাবু বলিলেন,
"আমি ত আজ রুগীকে গোটা কতক গুলি থাইরে দিরে
তিন দিন রুগীর বাপেরও মুখদর্শন করব না। কিছু
এতদিন যোড়শোপচারে চিকিৎসা চালিরে এখন পঞ্চোপচারের
চিকিৎসার তোমরা স্থান্থির পাকতে পারবে ত p"

রমাপদ সহাভামুধে মৃত্যারে বলিল, "বে:ড্শোপচারের দেবতা ত এতদিনেও প্রাসন্ন হলেন না।"

শরংবাব বলিলেন, "তা বুঝি জানো না রমাণদ ? সামান্ত একটু দুর্জা আর ফুলের পুজোর সমরে সমরে দেবতা যেমন সাড়া দেন, সজোরে কাঁসর-ঘন্টা বাজিয়ে হাঁকে ডাক করলেই তেমন দেন না—িশেষতঃ এই সব গ্রুব প্রহলাদের মত ছোট ছেলেদের বেলায় !" বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

বিণ্টুকে ক্রোড়ে লইয়া সরমা বলিয়া ছিল। রোগীকে
পরীকা করিয়া ডাজার বলিলেন, "ভয় নেই বউমা, তোমার
ছেলে ভাল হবে; কিয় কিছু সময় নেবে। রোগের এ
অবস্থা ছ-চার দিনে হয়-ও না, যায়-ও না। ওয়ৢ৸ ত আমার
চলবেই; কিয় আমি বলি, চিকিৎসার সঙ্গে একটা কিছু
শাস্তি স্বস্তায়নও যোগ করে দাও। শাবি স্বস্তায়নের কথা
আমি আয় কি বলব—সে তোমাদের গ্রহাচার্যকে ডেকে
যা হয় পয়ামর্শ ক'রো—উপস্থিত আমার যেটা মনে হছে
করে দেখতে পার। একজন শিশিবোতলগুরালাকে ডেকে
আলমারীর ওই শিশি বোতলগুলি বিক্রী করে যে পয়সা
হবে তাই দিয়ে বৣঢ় নাথের পূজা পাঠিয়ে দিয়ো—তোমার
ছেলের মঙ্গল হবে।" বিদয়া হাসিতে লাগিলেন; ভাহার
পর উঠিয়া দাড়াইয়া রমাপদকে বলিলেন, "যে ওয়ু৸টা
দিয়ে যাছিয়, কাল সকালে থালি পেটে থাইয়ে দিয়ে কেমন
থাকে, তিন দিন পরে আমাকে জানিয়ো।"

ডাব্রুণর প্রস্থান করিবার অর্দ্ধবন্ট। পরে টেশিগ্রাফ**্ পিওন** আসিয়া হাঁকিল, "তার হু'র বাবু !"

রমাপদ তাড়াতাড়ি ব:হিরে গিরা সই করিয়। তার লইল—তাহার পর পুলিরা পড়িতে পড়িতে ভিতরে আসিরা সরমাকে বলিল, "কাল সকালে তোমার দিদি আসছেন— ষ্টেশনে হাজির থাক্তে লিখেছেন।"

হর্ষের একটা অনুগ্র প্রভা সরমার মনকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল, এবং তাহার একটা তরঙ্গ-হিলোল মৃত্ হাস্তরূপে ভঠাধরে আদিরা দেখা দিল। কি বলিবে সহসা ভাবিয়া না পাইয়া বলিল, "হঠাৎ আসছেন বে ?"

রমাপদ বলিল, "তা' ত বলতে পারি নে।" মনে মনে বলিরা ফেলিল, "উৎপাত হঠাৎ ই আসে।" (ক্রমশঃ)

# রাশিয়া

## শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

(0)

রাশিরান্রা যে একা কাজ করা অপেকা সভ্যবদ্ধ হইরা সংখ্যা ছই কোটারও বেশী হইবে। চাষা এবং বরামিদের কাজ করিতে অধিকতর ভালবাসে, তাহা রাশিরার artel সংভ্যই বেশী দেখা যায়।



রাশিয়ার একটা প্রীক ক্যার্থলিক গীর্ক্তার অভ্যন্তর ভাগ

রাশিয়ান চালারা একমাত্র কুঠারের সাহাযো গাছ কাটিয়া ভক্তা করিতে পারে, এবং সেই ভক্তার সাহায্যে গুহাদি নির্মাণ করিতে পারে। অঞ্চ কোনো প্রকার অল্লের ভাহারা অনুভব করে না। কুঠার চালাইতে ইহাদের মত ওস্তাদ অগতে আর কোনো জাতি আছে বলিয়া মনে হর না। গাছ কাটিরা একটি সম্পূর্ণ গৃহ নির্মাণ করিতে রাশিয়ান চাষাদের এক সপ্তাহেরও কম সময় লাগে। কয়েকজন মিলিয়া একসঙ্গে কাজ আরম্ভ করে। কেহ কাটে গাছ. কেহ সেই গাছ হইতে ভক্তা ইত্যাদি বানায়। আর কেহ বা এই সকল ন্ট্য়া গৃহ নির্মাণের কাজে লাগিয়া যায়।

শীতকালে যথন সমস্ত দেশ বরফে 
ঢাকা পড়িয়া যায়, তথন রাশিয়ান 
ঢাষারা থেলনা তৈয়ার করিয়া তাহাদের 
সময় কাটায়! এই সময় চাষবাসের 
কাজ সব বন্ধ থাকে। জালানী কাঠ 
কাটা, গৃহপাণিত পশুদের খাওয়ান 
এবং অক্সান্ত ত্ একটি কাজ ছাড়া আর 
কোন কাজই বিশেষ করিবার থাকে 
না। থেলনা তৈয়ারীতে বাশিয়ান

অর্থাৎ যৌথ-কর্ম্ম-সজ্জের সজ্ঞা-সংখ্যা দেখিলেই বুঝিতে পারা চাবাদের অসাধারণত্বের এবং রসের পরিচর পাওরা যার। যার। এক একটি এমন কর্ম্মাশংক্ত আছে, যাহার সভ্য প্রুবেরাই বেশীর ভাগ খেলনা তৈরার করে। স্ত্রীলোকেরা অপেকা অনেক বেশী আদর পার রাশিয়ার বাহিরে।

শীতকালে কেস্ইত্যাদি বুনা এবং দেলাইএর কাজ করিয়া। স্থন্দর করিয়াই তৈয়ার করিতে পারিত। ধনীরা মনে থাকে। রাশিয়ান লেঁস, রাশিয়াতে যা আদর পায়, তাহা করিত, ভায়েনার জিনিস না হইলে ভাল হইতেই পারে না, এবং ভারেনার জিনিগ না হইলে তাহা বরে রাখিবার মতনও



ল্যাপ বাহক

রাশিয়াতে পূর্ব্বে ধনীদের খাট, পাণ্ড, টেবিল, চেয়ার নর। বর্ত্তমানে এই অভুত মনোভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইত্যাদি সকল গৃহ-সরঞ্জাম ভারেনা হইতে তৈরার হইরা রাশিয়ানদের প্রয়োজনীয় ধকল প্রকার দ্রব্যই রাশিয়ানর। আসিত, যদিচ রাশিগান ভুতারমিস্তিরা এই সকল দ্রব্যাদি ধ্ব

নিজেরাই রাশিয়াতে তৈয়ার করিতেছে।



সেকেলে ঘোড়ার গাড়ী

সহরে এবং গ্রামে, উভন্ন স্থানেই রাশিয়ান চাষারা প্রায় একই ভাবে জীবন যাপন করে। শীতকালে ভাহারা ছোট ছোট এবং অভ্যন্ত বেশী গ্রম খবে বাদ করে: গ্রমকালে আবার প্রারই তাহারা বরের বাহিরে সময় কাটার। তাহাদের খান্ত বাঁধা কপির ঝোল, মোটা রুটি এবং গম ঘাটা (ইহাকে রাশিয়ানরা 'কাসা' বলে)। বিশেষ উৎস্বাদিতে এই বাঁধাকপির ঝোলে মাংদের টুকরা মিশান হইয়া থাকে। চাযারা চা অত্যন্ত বেশী পান করিয়া থাকে। ইহাদের চা বলিতে যাহা বুঝার, আমাদেব চা বলিতে তা বুঝার না। চারে যে যত পারে চিনি ঢালিয়া ভার। : সাধ্যে কুলাইলে গেলাসের মুখ পর্যান্ত চিনি দেওয়া হয়, এবং লেবু সন্তা হইলে এক টুকরা লেবুও এই চায়ে দেওয়া হয়। এই প্রকার চা পান করিতে রাশিয়ান ক্রয়কেরা অতান্ত ভালবাদে। কটি হইতে এক প্রকার মদ তৈয়ার করিয়া ইহারা পান করে। এই মদে কোনো প্রকার গন্ধ নাই; তবে ইহা গরমকালে পান কবিলে শরীরে ফুর্ত্তি আসে।



क्रमक त्रमणी



গরিবের গৃহস্থালী

কুষকদের প্রধান আনন্দ নুত্য করা এবং গান শোনা। সহরে সাধারণ উন্থান-সমূহে ব্যাপ্ত বা কন্সাট থাকিলে উপ্সান লোকারণ্য হটরা যার। কাজ ফেলিয়াও লোকে ব্যাণ্ড এবং কন্সার্ট ভনিতে যায়। রাশি-য়ার প্রত্যেক লোকই নাচিতে জানে। গ্রীম্ব-কালে পথে ঘাটে **দৰ্বতা**ই प्तथा यात्र, একদল বুবক এবং একদল ব্বতা মনের আনন্দে নৃত্য করিতেছে। খোলা মাঠে ইহাদের নাচ অত্যস্ত মনোরম দেখিতে হর। নাচ এক সঙ্গে মিলিরাও হর এবং একলা-একলাও হইরা থাকে। ছাড়া দেশের ধনী দরিদ্র সকলেই সকল স্থানের নাচে বোগ দিত এবং টাকা দিয়া নৃত্যকারীদের যথেষ্ট সাহায্য করিত। পেট্রোগ্রাড্ এবং মস্কাওএর থিয়েটারগুলিতে সপ্তাহে



নদীপথে কাঠের চালান

রাশিয়ান ballet নৃত্য অভিনয়-জগতের একটি অতি ছইটি করিয়া ব্যালেট রজনী থাকিত। এই ছই রজনীতে চমৎকার সম্পত্তি। রাশিয়ান জাতীয় নৃত্যকলা হইতেই এই নাট্যশালাগুলিতে তিল ধারণের স্থান থাকিত না। ব্যালেট।



जन्भाद यश्चनोवी

ব্যালেটের জন্ম। জারদের সমরে সন্ত্রাটের তহবিল হইতে ' নাচকে রাশিয়ার ছোট-বড় সকলেই এক ভাবে দেখিয়া টাকা খরচ করিয়া লোককে নাচ ুশিধান হইত। তাহা খাকে। সকলের কাছেই ইহার সমান আদর। এই একটি মাত্র ব্যাপারে ছোট বড়, ধনী দরিত্র সকলে সমান ভাবে মিশিত।

অপেরাও রাশিরানদের কাছে অত্যন্ত আদরের জিনিস। জার বিতীয় নিকোলান "People's palace" নামে একটি নাট্যশালা প্রেটোগ্রাডে নির্মাণ করিয়া দেন।



মাল বহিবার গাড়ী

নাট্যশালাতে লোকে সামাস্ত প্রসা থরচ করিয়া ভাল ভাল चामनी এবং বিদেশী অপেরা দেখিবার স্থাোগ লাভ করিত। এইস্থানে যে কেবলমাত্র অভিনন্নই হইত, তাহা নহে; অনেক সমর বিখ্যাত গারকদের গানও হইত।

রাজনৈতিক ব্যাপারে রাশিয়ান জনগণের স্থান জগতের অক্তান্ত সভ্যপ্রতির নীচে হইলেও, শির্প্রতে ভাহাদের স্থান এমন আরু কোনো জাতি পারে না-খাদও রাশিয়ান সাধারণ লোকদের বর্ষার দেখিলে তাহাদের সৌন্দর্যাপ্রীতির



শশু বোঝাই গাড়ী

विषयं निक्शन ना इहेबा: পারা शिव्र ना। অভিনয়-জগতে রাশিয়ান অভিনেতাদের স্থান জগতের অক্সাক্ত দেশের শ্রেষ্ঠ



জঙ্গল হইতে কঠি কুড়ানো

একটা স্বাভাবিক টান আছে। সৌন্দর্যা উপভোগ করিতে বলিলেও দোব হর না। ইহা হইতে কেহ যেন মনে করিবেন

বোধ হর সকলের উপরে। সৌন্দর্য্যের প্রতি রাশিরানদের অভিনেতাদের নীচে ত নরই, বরং অনেক স্থানে উপরে

না যে, রাশিয়ায় যাহা কিছু অভিনীত হয়, সকলই অভ্যস্ত ভালর দিকেও তেমনি বলা যায় যে, মস্কাও আট থিয়েটারে উচ্চালের। তাহা নয়। অভ্যন্ত দেশের মত এখানেও ভাল যেমন উচ্চালের অভিনয় হইয়া থাকে, জগতের অভ কোনো



সাধারণ ক্রধক রমণী

মৃদ্দ ছুই আছে। অনেক স্থানে এমন অভিনয় হয়—যাহা স্থানে তেমন হয় বলিয়া গুনা যায় না। প্রেট্যোতাড্ এবং অপেকা কুৎসিত অভিনয় বোধ হয় আমাদের দেশেও হয় না। মসকাও আট থিয়েটারের অভিনয়গুলিকে নিখুঁত বলা



রাশিয়ার অবস্থাপর রমণীর্ন্দ

চলে। কোনো দিকে কোনো দোষ কেহ দেখিতে পার না। সঙ্গে সঙ্গে জাতীর নাটকাদিরও অত্যস্ত আদর হইরাছে; এরপ সর্বাঙ্গস্থলর অভিনয় বোধ হয় জগতের অভ কোন এবং ভাল ভাল নাট্যশালাতে রাশিয়ান নাটক ছাড়া অক্ত

নাট্যশালার দেখিতে পাওয়া যায় না।

কিছুকাল পূৰ্ব্বে পর্যান্ত রাশিল্লার অধি-কাংশ নাট্যশালাতে বিদেশী নাটকের অমু-বাদ অভিনয় করা ह है छ। ৰাতীয় नाठेटकत्र चानत्र श्राव চিল না বলিলেই रुव । कदानी এवः हेश्दब्रको नाहेदकत हनन অভ্যন্ত বেশী ছিল। বর্ত্তমানে রাশিয়াতে আবার জাতীর সকল জিনিসের আদরের

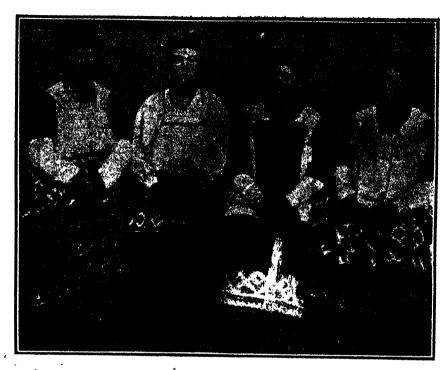



উত্তর-রাশিরার কার্চ-কুটার

### অবস্থাপর কৃষক রমণী নাটকের অভিনর হর না।

সকল কার্য্যের মধ্যেই রাশিয়ান চরিত্তের খাম-ধেয়ালির পরিচয় পাওয়া যার। বাঁধাবাধির মধ্যে ইহারা থাকিতে ভালবাদে না। থেয়াল এবং খুসী মত কাজ করিতে ইহারা অত্যন্ত ভালবালে। ইরোরোপের অক্তান্ত কাতির মধ্যে বে discipline দেখা যায়, রাশিয়ান জাতিতে তাহার একাস্ত অভাব চারিদিকে দেখা যায়। শতাকীর পর শতাৰী ধরিয়া ক্রীডদাসের মত জীবন যাপন করার करणहे रव छ देश रहेबा बांकिरव। स्नातता रा সকল সময়েই প্ৰজাপীড়ক ছিল, তাহা নর অনেকে প্রকারঞ্জকও ছিল-কিছ মোটের উপর ইছা বলা যার যে, জারদের শাসনে রাশিরার জনগণ অত্যাচারট বেশীর ভাগ সময় পাইরাছে। জারদের শাসন কঠিন হইলেও তাহাতে কোনো নিরম বা আইন ছিল না। রাজকর্মচারীরা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিত, ডাহাদের যথেচ্চাচারে বাধা দিবার কেন ছিল না। জারদের শাসনের যথন অবসান হইল, তথন যাহারা শাসন ভার গ্রহণ লাগিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই অনিয়ম এবং অয়াজকতার করিল, তাহারা তথন তথনই এত বড় একটা ধামধেয়ালী মাঝধানে নিয়ম এবং সুশাসন দেখা দিল। বর্তমানকালে



বেটি হইতে মাল নামানো

এবং বুগ বুগ পীড়িত জাতিকে বাঁধা নির্মকান্থনের মধ্যে রাশিয়াতে জারদের আমলের কঠিন শাগন এবং অত্যাচার কেলিতে পারিল না। দেশমর যথেচ্ছাচারের স্রোভ বহিতে নাই বটে, কিন্তু তাই বলিয়া অরাজকতাও নাই। দেশের

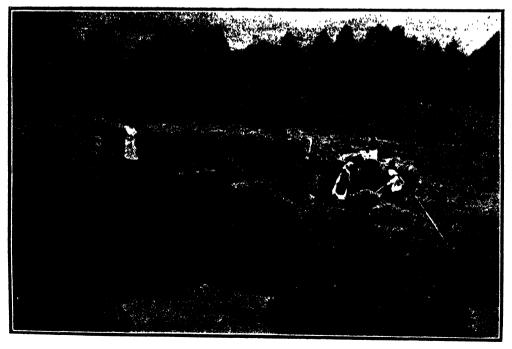

রাশিরার প্রাকৃতিক দৃশ্র

মধ্যে শান্তি আদিরাছে,—বাণিজ্য উন্নতি লাভ করিয়াছে। উপায় ছিল না। অসুমতি গ্রহণ করিবার পূর্বে বিশেষ দেশের লোকদের উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

শাধারণ অবস্থারও বছ পরিমাণে বিশেষ রাজকর্ম্মচারীকে কিছু ঘুদ যোগাইতে পারিলে প্রয়োজনীয় অনুমতি পাইতে তিলমাত্র বিদয় হইত না ৷



হরিণ-বাহিত গাড়া



জল্ল-রক্ষকের গৃহ ও পরিবার

জন্ত অনুমতি গ্রহণ করিতে হইলে একজন লোককে বিস্তর অর্থব্যন্ন করিতে হইত। ঘুস ছাড়া কোনো কাল হইবার

পূর্বকালে রাজ-দবকার হইতে কোন কিছু করিবার করিও-সেইখানে ভাল করিয়া কথা বলা যাইবে -ইছার মানে আর কিছু নর—ঘুদ কি দিতে হইবে, তাহা छाल कतिका वना गारेरव ! वर्खमारन प्रत्नेत्र नत्रकात्री

কিন্ত ঘুদ না দিতে ' পারিলে কাছারো ুকানো কাজ করিবার অমুমতি রাজসরকার হইতে পাওয়া এক প্রকার অগন্তব ছিল। অনেক সময় জঞ্জ কিছু ঘুদ পাইবার আশা না থাকিলে উচ্চপদস্থ একজন রাজকর্মচারী সামাস্ত তুই চারিটা সিগারেট ় যুদ লইভেও আপত্তি করিত না। অনেক সময় অমুমতির জন্ত वादमन का ही क রাজকর্মচারী বলিভেন "তুমি আমান্ন বাডীতে আমার সঙ্গে দেখা

কর্মচারীদের এর্প মতিগতির পরিবর্ত্তন হইরাছে। তাহার। ভাহাদের চেতন ছাড়া আর কোনো প্রকার উৎকোচ গ্রহণ করে না।

রাশিরানরা মনে করিত যে গভর্ণমেণ্ট একটা বাহিরের জিনিস, তাহাদের ঘাড়ে আসিরা পড়িরাছে। গভর্ণমেণ্ট যে তাহাদের এবং তাহারাই গভর্ণমেণ্ট ভাজিতে বা গড়িতে

পারে, এই বোধ মাত্র করেক বংসর व्हेन देशाएत जन কয়েকের মধ্যে জন্মলাভ করিয়াছে পুর্বালে ইহারা. নিতাৰ **যেখানে** হইয়া অহুপার পড়িত, কেবলমাত্র <u>দেইখানেই</u> সর-কারের পাজা করিত: পালন স্থু বি ধা कि छ ক কি পাইলেই দিতে ভাহারা কম্বর করিত না। এখন পর্যাস্ত বেশীর ভাগ .লাকেরই এই মনোভাব বহিয়াছে। এবং মনে হয় যে এই বিচিত্ৰ মনো-ভাব দুর হইতে

এখন অনেক বংসর সময় সাগিবে। যে জিনিস হাড়েমাসে জড়াইয়া আছে, তাহাকে দুর করা বড় সহজ কথা নয়।

১৯১৭ খৃ: অব্দের মহাবিদ্রোহের পর জার-রাজ্বের অবসান হইরাছে। এই সমর বাঁহারা দেশের শাসনভার গ্রহণ ক্রেন, ভাঁহারা দেশের সকল দিক সামলাইতে পারেন নাই। পূর্ব্বে বে সমস্ত বিষয় অত্যন্ত খারাপ এবং অরাজক অবস্থার ছিল, তাহাদের অনেকের মধ্যে নিরম এবং অ্পাসন আসিরাছে। কিন্ত এখনও অনেক বিষয় করিবার রহিরাছে।
ক্রমে ক্রমে সকল দিকের উরতি হইবে, এ আশা করা যাইতে
পারে। এখনও অনেক স্থানে অমিদারগণ সমবেত ভাবে
ভাহাদের পূর্ব অবস্থা ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা করিতেছে।
দেশের কৃষক এবং অঞ্চান্ত সাধারণ লোকদের উপর
ভাহাদের মনোভাবের কোনো পরিবর্ত্তন হয় নাই। মহা-



বাস সংপ্রহ

বিজেতির পর ফ্রান্সের অরাজকতা সম্পূর্ণ ভাবে দূর করিতে প্রার শত বংগর কাল সমর লাগিয়াছে। রাশিরাতেও অরাজকতা একেবারে দূর করিতে বেশ কিছুকাল সমর লাগিবে ইহা বিচিত্র নয়।

জারদের আমলে নৈপ্রদের অস্তু কোনো প্রকার ভাল বন্দোবন্ত ছিল না। নিম্নমিত বেতন পাওরা দূরের কথা, তাহারা নিম্নমিত থাওয়া এবং শুইবার যারগাও পাইত না। যে বেথানে পারিত, রাত্রিকালে মাধা শুঁজিরা পড়িরা থাকিত। রাজা মনে করিতেন, দৈশুরা তাঁহার ক্রীতদাস।
দৈশুগণও তাহা নত মন্তকে স্থীকার করিরা লইরাছিল।
সহরে থাকিবার সমরেই তাহাদের বেশী কর্ন্ত ভোগ করিতে
হইত। এখন যেমন তাহাদের থাকিবার জন্ম নির্দিন্ত ব্যারাক
হইরাছে—জারের আমলে দে রকম প্রার ছিল না বলিলেই
হর। ব্যারাক যা ছ' একটি ছিল, তাহা সেনানারকগণ
দখল করিয়া থাকিত। দৈশুদের মনে ইহাতে অসন্তোষের
বীজ পড়িয়াছিল। গত মহাবিজোহের সমন্ত তাহারা সেই
বিষ উদ্গার করে।

কথাই বলিতেছি। এই জ্তাবরণকে goloshes বলে।
জ্তাবরণ না খুলিরা ঘরের ভিতর যাওরা ইরোরোপের সকল
স্থানেই অভন্রতা বলিরা গণ্য হয়। রাশিরাতে জ্তাবরণএর
সঙ্গে ওভার-কোটও হলের বা ঘরের বাহিরে খুলিরা না
যাওরা অত্যন্ত অভন্রতা। তাহা ছাড়া রাশিরার ঘরের ভিতর
গরম এত বেশী যে ওভারকোট দারে পড়িরাই খুলিতে হয়।
ওভারকোট গারে রাথিরা ঘরে অল্লমণ থাকিলে গা দিরা
ঘাম পড়িতে থাকে। যে সকল বাড়ীতে দারোরান নাই,
সেখানে চাকরাণী ধারা এই কাফ হয়। ইহাদের বক্লিস্



দরিদ্র বালক বালিকা

চাকরদের মধ্যে বড়লোক এবং বড় বড় হাউদের দারোরানরা বেশ স্থাথে থাকিত। তাহাদের কাজ ছিল—
{বাহির হইতে কেহ আদিরা বাড়ীর বা হলের ভিতর প্রবেশ করিবার সময় তাহার জুতাবরণ এবং ওভারকোট খুলিরা টালাইরা রাখা। এই কার্য্যে তাহারা মাদিক নিয়মিত বেতন ছাড়া যথেষ্ট বক্দিস্ও লাভ করিত। রাশিয়ানরা রান্তার বরফ এবং কাদা হইতে জুতাকে রক্ষা করিবার জন্ম এক প্রাকার জুতাবরণ ব্যবহার করে। গরীব লোকে অবশ্রত

দেওরা এক রকম বাধ্যতামূলক বলা যায়। বে সকল বাড়ীতে খুব বেশী লোকজন যাওয়া আসা করে, সেই সকল বাড়ীর মালিকেরা চাকর এবং দারোয়ান নিবৃক্ত করিবার সময় কম বেতন দিয়া বলেন—"তোমার কম বেতনে কোনো ক্ষতি হইবে না, কারণ মাসে এতজন লোক আমাদের বাড়ীতে যাওয়া আসা করে।" অনেক স্থানে গুই জামা এবং জ্তাবরণ থোলার জন্ত প্রাপ্য বক্সিস্কে বেতনের অংশ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। বনিয়াদী খরের অনেকে বাহায়া এথন হরবস্থায় পড়িয়াছে, তাহারা বক্সিস্ দিবার

ভরে বেশী লোকের বাড়ী যাওরা আসা একরকম বন্ধ করিরাছে।

বড় বড় তিনতলা চারতলা বাড়ীর নীচেতলায় যে বাদ কবে, দে প্লিদের নিকট বাড়ীর উপরের লোকদের সকল রক্ম থোঁজ দিতে বাধ্য থাকে। কে কথন বাড়ী থাকে বা বাহিরে যায়, কাহার কি পেলা ইত্যাদি সকল প্রকার থোঁজেই তাহাকে রাথিতে হয়। বাড়ীর উপরতলার লোকদের কোনো থবর বা সংবাদ দিতে হইলে নীচের doornik বা উঠান-রক্ষকের কাছে বলিলেই হয়। সে সংবাদ ঠিক লোকের নিকট পৌছাইয়া দিবে। কয়লা জল ইত্যাদিও পাঁচ রকম জানে, ভাহা বেশ ভাল করিয়াই জানে। ঝোল রায়ার রাশিরান পাচক সিছহন্ত। ছোট ছোট পাথীর মাংসও ইহারা খ্ব স্বাত্ করিয়া পাক করিছে পারে। যে সকল পাচক গ্রাম হইতে সহরে পাচকর্ত্তি করিছে আসে—ভাহারা সঙ্গে করিয়া এমন অনেক কুসংস্কার আনে, যাহাতে মনিবদের অশেব প্রকার কট্ট ভোগ করিছে হর।

একবার এক বাড়ীতে একটি নতুন পাচিকা নিযুক্ত করার পর দেখা গেল যে বরময় চারিদিকে শুব্রে পোকা কিলকিল করিয়া গড়াইতেছে। সন্ধান করিয়া জানা গেল যে পাচিকাটি সৌভাগ্য লাভের আশায় গ্রাম হইতে আসিবার



চুইটা শিশু

দরকার মত তাহাকে উপরের লোকদের নিকট পৌহাইতে
হয়। এই সমস্ত কাজের হুল্প সে উপরতলার বাসিন্দাদের
নিকট বক্সিস্ এবং বেতন মাসে মাসে পাইরা থাকে। 'এই
উঠান-রক্ষকরা সাধারণত: ভদ্র এবং ভাল লোকই হইরা
থাকে—কিন্তু মাঝে মাঝে উপরতলাবাসীদের ব্যবহারের
হুল্প ইহারা বদ্মেলাজী হইরা যায়। Doornikকে ভালরক্ষম বক্সিস্না করিলে উপরতলাবাসীদের নানা হুল্পবিধা
ভাগ করিতে হয়।

রাশিরান পাচক মোটাম্টি বেশ ভাল রারা করিতে পারে। সে হয় ৩১০০ প্রকার রারা জানে না, কিন্তু যাহা সময় এক ঝুড়ি শুবরে পোকা দলে করিয়া লইয়া আসে। তাহারাই বাড়ীর চারিদিকে সৌভাগ্য ছড়াইরা বেড়াইতেছে।

বড় বড় সহরগুলির রাস্তাতে গরুর এবং বোড়ার গাড়ীর প্রাচ্ব্য দেখা যার। অনেক সমরে এক সারিতে এত গাড়ী থাকে যে কাহাকেও রাস্তা পার হইতে হইলে বেশ কিছুক্রণ অপেক্রা করিতে হয়। রাশিরান বাজারগুলির সহিত আমাদের দেশের বাজার বা হাটের অনেক মিল আছে। শত শত ত্রী পুরুষ বালক বালিকা রং-বেরক্রের পোরাক পরিরা বাজারে আসে। সকলেই যে বাজার

করিতে আসে তাহা নর—আনেকে বেড়াইড়েই আসে।
চারিদিকে হাসি, গল, গান ইত্যাদি শোনা বার। বাহারা
পণ্টনী মেজাকের লোক, তাহারা এই প্রকার বাজার
দেখিতে ভালবাসিবে না, কিন্তু তাহা ছাড়া বিদেশীর প্রায়
সকলেরই রাশিয়ান বাজার দেখিতে খুব ভাল লাগে।
রাশিয়ানদের মন এবং স্বভাব এমন চমৎকার যে ভাহাদের

ভাল না বাসিরা পারা যার না। ইহাদের খুণা এবং ভালবাসার
মাঝামাঝি কিছু করিবার উপার নাই। হর খুণা করিতে
হইবে, না হর ভালবাসিতে হইবে। সেইজক্ত বাহারা
রাশিয়ানদের ভালবাসে না তাহারা ইহাদের সোজাস্থাজি
খুণা করে। ইহাদের কাছে খোলা-মন এবং সরল খভাব
হওয়া গাধামো মাত্র। এবং গাধামো পশুর চিহ্ন।

# ডাক্তারের ভিজিট

**শ্রিঅমি**য়ভূদণ ব**ন্থ** 

()

এরাহাবাদ, সিভিল লাইন্স্এ থর্ণাংল রোডের উপর একটা বাংলা;— চারিদিকে বাগান, বাগানে বড় বড় গাছ, ফুল-গাছের কেয়ারী, লতার জাফরী, স্থলর, স্থবিস্তন্ত।

প্রাত:কাল, হৈতের প্রারম্ভ, এখনো বেশ ঠাণ্ডা। হাইকোর্টের প্রোচ উকিল রামস্থলর বাবু বালাপোষ গায়ে মালির কাজের তদারক করিতেছেন। পার্থবর্তী মেরো হলের সম্মুখস্থ ইয়োরোপীর স্কুলে "চং চং" করিরা সাওটা বাজিরা গেল।

একটা সাত আট বংসরের মেরে আসিরা ডাকিল, "বাবা, কোকো যে জুড়িয়ে গেল।"

"চল মা, যাই", বলিয়া রামশ্রন্দর বাবু তাঁহার আফিদ মরে চুকিলেন। চতুদ্দিক নিস্তর, শুধু পাথীর কাকলির সহিত দ্ব হইতে একটা ভিধারীর কল্পণ স্থর ভাদিয়া আদিতেছিল, "ভাইয়া, একো পায়দা মিলে,—এ ভাইয়া।"

রামস্থলর বাবু আরামটোকিতে বসিরা সবেমাত্র কোকোর পেরালা হাতে লইরাছেন, এমন সমর বাহিরে ফটক খুলিবার শব্দ হইল। কল্পা তাহা দেখিরা শঙ্কিতভাবে শিতাকে বলিল, "বাবা,—ডাক্তার বাবু আসছেন,—ডাক্তার বাবু!" রামস্থলর বাবু অন্তে বালাপোষ ফেলিয়া একটা গরম কোট পরিলেন। কল্পা বালাপোষ্টী লইয়া মুহুর্তে অদৃশ্য হইয়া গেল।

রামস্থলর বাবু টেবিলের উপর খবরের কাগজ দিয়া

কোকোর পেয়ালা ঢাকা দিবার নিক্ষল চেষ্টা করিতে করিতে মাথায়-কন্দটার-জ্ডান, চায়না কোট ও সাদা পেন্টালুনে সজ্জিত ষ্টেপস্কোপ হাতে ডাক্তার বাবু ঘরে ঢ়কিয়া বনিলেন, "গুড মর্লিং রামস্থলর বাবু, এই যে, আপনি তোমার গিয়ে গাম্বের কাপড় ছেড়েছেন দেখছি। এই তো চাই। You people তোমার গিয়ে ধোকড়া জড়িয়ে বড়ই জবড়জল হয়ে থাকতে ভালবাসেন। এদিকে ধোকড়ার ফাঁকে ফাঁকে বে ঠাণ্ডা ঢোকে, ভা ভো ৰুঝবেন না। দেখুন দেকি, কোট পরে কেমন ঝাড়াঝাপ্টা দেখাচছে! কিন্তু ও কি! ভোমার গিয়ে, আবার কোকো !! না--আপনাদের আর কোন আশা নেই ! কতবার বলেছি—চা ধরুন। চা হচ্ছে, তোমার গিয়ে, সর্ববোগহর। কিন্তু আপনি আর কোকোর মায়। ভ্যাগ করতে পারেন না। আমার Dispensaryভে তোমার গিয়ে দেড় টাকা পাউণ্ডের যা চা আছে, উৎকৃষ্ট quality, আজই পাউও ছই আনিয়ে নিন। আর যদি একদলে তোমার গিমে পাঁচ পাউও নেন, তো পাউও পিছু এক আনা সন্তা---"

ডাক্তার ত্রীযুক্ত হলধর "পেন" (payne, পাইনের বিলাতী সংস্কংশ) মাস সাত আট হইল এলাহাবাদে প্র্যাকটীন জ্মাইতে আসিরাছেন। লরেজগঞ্জের বালালী পল্লীর মধ্যে বাসা, সেধানে একটা ভাক্তারধানাও খুলিরাছেন। পসার বাড়াইবার জক্ত ইনি প্রবাদী বালালীদের নিকট ভিক্তিট থাংশ করেন না, তবে রোগী দ্রের হইলে টাঙ্গা ভাড়া গইরা থাকেন মাত্র। ইনি কিন্তু প্রেসক্রিপদন্ দিরা দকলকে স্পাইই ক্ষম্পরোধ করেন যেন ঔষধ তাঁহার ডিদপেনদারী হইতেই ঔষধ লগুরা হর,—কারণ যলিয়া থাকেন, তাঁহার ব্যবহাণিতে লিখিত ছপ্রাপ্য ও ম্ল্যবান ঔষধ এ যুদ্ধের বাজারে (আমি ১৯১৭ খুটান্বের কথা লিখিতেছি) এক মাত্র তাঁহার কাছেই প্রাপ্তব্য। নিন্দ্কেরা কিন্ত কানাকানি করে যে মিকন্টারে রংকরা জলের সহিত যৎকিঞ্চিৎ যাহা মিশ্রিত থাকে, তাহা কলিকাতার নিলামে ক্রাত রন্ধি ঔষধ মাত্র।

কথার স্রোভ থামাইর। ডাক্সারকে সৃদ্ধ দৃষ্টিতে তাঁহার কোকোর পেরালার দিকে চাহিরা থাকিতে দেখিরা রামস্থলর বাবু বলিলেন, "আপনাকেও এক পেরালা আনিয়ে দিই না ? থেরে দেখুন, আসল ইংলিশ Cocoa, বিশেষ আমি ঘন হুধ দিয়ে থেরে থাকি, বেশ ভালই লাগবে।"

ছই পাটী দম্ভ বিকশিত করিরা হাসিতে গিরা টপ্ করিরা এক কোঁটা মুথামৃত ডাজ্ঞারের মুথ হইতে কোটের ব্রেষ্ট পকেটের উপর পড়িল। তাড়াতাড়ি বাম হত্তে তাহা ঢাকিরা ডাজ্ঞার বলিলেন, "আপনি যে নাছোড়বান্দা, তোমার গিরে, না থেরে করি কি! তবে জানেনই তো, আমি, তোমার গিরে, Empty Stomachএ আবার চা, কোকো, কন্ধি, কিছুই খাই না, কেউ যে খার, তাও পছন্দ করি না। আপনাকে, তোমার গিরে, আমি তো কতবারই—"

আবার বক্তৃত। আরম্ভ হর দেখিরা রামসুন্দর বাবু ইাকিলেন, "কান্হাইরালাল, এক পিরালী কোকো, ঔর দোনো টোই লা'না।"

অন্দর হইতে কান্হাইরালাল সাড়া দিল "বছত আচ্ছা হাকুর।"

ডাক্তার তথন নিশ্চিন্তে জাঁকাইরা বসিরা বলিলেন, "দেখি, রামস্থলর বাবু, আপনার হাতটা—জানেনই তো, আমি বা তা ডাক্ডারের মত নেই। Common ডাক্ডাররা, তোমার গিরে, নাড়ী দেখার জানে কি? আমি দল্ভর মত কবিরাজী মতে নাড়ী দেখে থাকি। আমার, মণার, prejudice নেই—যাদের বা ভাল দেখি, তোমার গিরে ভাই accept করি। M. B. একক্ডামিনে সোনার মেডেল পেরেছি বলে কি কবিরাজী আর হাকিমীকে গালাগাল

দেব ? সে রক্ম ডাক্টার, তোমার গিরে, আমি নই মণাই। জলটুকু মেরে ক্ষারটুকু আমি নিতে চাই। হাঁ—আর ঐ মেডেলের কথা, সেবার কলকেতা থেকে এসবার সমর তোমার গিরে কি হল জানেন, ঐ সদ্ধ্যের এক্স্প্রেসে ছেড়েছিলুম কি না, তা তোমার গিরে আসানসোলে বড় কিদে পেলে। কেলনারের খানসামা বেটার কাছ থেকে কিছু খাবার নিরে অন্ধ্ কারে, তোমার গিরে, কি বলে ভাল, — ঐ টাকা দিতে গিরে মেডেলটাই ছাই ভূল করে দিরে ফেরুম। তাইতেই সেটা আমার গেল। নইলে ভোমার গিরে ব্রলেন কি না, সে চমৎকার ছিল। এ কথা তো আপনাকে বলেছি, না? আর first stand করবার ডিপ্রোমাটা, তোমার গিরে, সেটাও কলকেতার পড়ে ররেছে। ঐ বে, কাঁালারী পাড়ার আমার খণ্ডর বাড়ী, সেইথেনে।

হাঁ।, দেখি হাওটা একবার,—আসল কথাই ছাই ভূলে যাই। (হাত দেখিতে দেখিতে) এই যে pulse একটু তোমার গিরে irregular দেখছি,—a bit unsteady, যারে কোবরেজেরা বলে বাযুগ্রস্ত, আর কি! You require something তোমার গিরে to buck you up, Sir. এ সব ঐ চা না খাবার ফল, আর কি। তা আছো, এক কাজ কলন। পরস্ত যে মিকল্চারটা দিয়েছি, তোমার গিরে সেটা আর খাবেন না। একটা নৃত্রন মিকল্চার আর তার সঙ্গে হুই পাউও চা আমার লোকটার হাতে এখনি পাঠিয়ে দিছিছ। তাকে আনা তুই দিয়ে দেবেন, তাহলেই তোমার গিরে দে খুলি হয়ে যাবে, আর তার হাতে ওমনি যদি cash paymentটাও করে দেন, তা হলে তোমার গিরে—"

কান্হাইরাললি এই সমন্ন কোকো ও মাধন-দেওরা টোইকটা লইরা আসার বাধা পড়িল। আবার নৃতন মিকশ্চার আসিবে শুনিরা হামস্থলর বাব কি বলিবেন ভাবিরা না পাইরা মাধা চুলকাইতে চুলকাইতে একটু কাসিলেন। আর বাবে কোধা ? ডাক্টার একমুথ কটা চিবাইতে চিবাইতে কদ্ধ খরে বলিরা উঠিলেন, "ঐ যে, কাসিও আবার আছে দেখছি। Mixtureএ ডোমার গিরে একটু ইরে করে দিতে হবে। আর কোটে যাবার সমন্ন টালার বেশ করে পরদা ফেলে যাবেন, গারে বেন রোদ না লাগে।

"হাঁা, আর কি বলে ভাল বলছিলুম, ঐ তোমার গিরে

cash paymentটা যদি নাও করতে পারেন আজ, কেতি
নেই, মাণকাবারে দিলেই হবে এখন। আপনি তাৈ তােমার
গিরে কখনা বেশী দিন ফেলে রাখেন না। স্বাই ওরকম
হলে বড় স্থবিধে হত। খরচ পত্র চালান, তােমার গিরে,
বড়ই কঠিন,—এই আমার কম্পাউগুরটা, দেখুন না কেন,
ভােমার গিরে পাজীর পাঝাড়া, এই দেদিন ডিদেম্বর মাদের
মাইনে নিলে, আর আজ সবে মার্চের ২১শে তারিখ,
ভােমার গিরে শেড়াপিড়ি লাগিয়েছে জামুরারীর টাকার
জল্প। ছেলেমেরেগুলো কােখা। তাদের একবার—"

করেকটী মক্তেণ আদিয়া পড়ায় ডাক্তার বাব্র আর ছেলেমেয়েছের চিকিৎদা করা ঘদিয়া উঠিল না, চুপচাপ পেঙালা ও প্লেট থালি কবিয়া উঠিগ পড়িলেন; কিন্তু ঘাইবার সময় ঔবধ ও চা যাহা পাঠাইবেন তাহার cash payment সহক্ষে আর একবার বলিতে ভুলিলেন না।

উপস্থিত মক্ষেণদের মধ্যে সেথ রিয়াজুদ্দীন বলিলেন "বাবু সাব্ আপনে কেঁও ইরে জানবর্কি এৎনে লিহাজ্ করতে হেঁ!"

রামস্থলর বাবু উত্তর দিলেন, "মেরে দেশকে আদমি হার, মিরা সাব্।" বলিয়া প্রশাস্ত হাস্তে মকেগদের কাগজ পত্তে মনোনিবেশ করিলেন।

( 2 )

তিন চারি মাদ পরে,—অতি প্রত্বে রামস্থলর বাবু মোটরের শব্দে তাড়াতাড়ি বাহিরে আদিয়া দেখিলেন "পাইওনিয়র" হস্তে বাারিষ্টার-শ্রেষ্ঠ মুখার্জ্জী সাহেব রাজিবাদের উপর কিমোনো চড়াইয়া উপস্থিত। রামস্থলর-বাবুকে দেখিয়া তিনি উত্তেজিভন্মরে বলিয়া উঠিলেন, "রামস্থলর, Western India War Loan Sweepa ভোমার ticketএর number কৃত্যু three five seven seven নর ?"

রামপ্রকার একটু ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "হাা,— কালকের drawing এ উঠেছে নাকি ?

মুখাৰ্জী সাহেৰ বলিলেন, "Excited হয়ো না, বস, দেখাছি।"

অর হাসিরা রামস্থলরবাবু বলিলেন, "আমার কবে তুনি Excited হতে দেখলে যে বলছ ? তুমিও দেখছি হলধর ভাক্তারের মত আমার heart weak দেখতে আরম্ভ করণে।"

হলধর ডাক্তারের উল্লেখে হাদিরা মুথাক্রী সাহেব Pioneer খুলিয়৷ দেখাইলেন, বোদ্বাইরের telegram,— রামস্থলর বাবুর ৩৫৭৭ নং টিকিটে বিতীর পুরস্কার প্রার ছর লক্ষ টাকা উঠিরাছে!

সুখাক্ষী সাহেবের ব্যস্তসমস্ত ভাবে আগমনে কৌতৃহণী
হইয়া রামস্থলর বাবুর পঞ্চদশ বংশর বয়য় পুত্র দরজার
কাছে আসিয়া দাড়াইয়াছিল, বাাপার গুনিবামাত্র দে চীৎকার
করিতে করিতে লাফাইয়া ভিতরে চলিয়া গেল। বাড়ীতে
একটা ছুটাছুনী গোলমাল পড়িয়া গেল, স্বয়ং গৃহিণী আসিয়া
পরদার আড়ালে দাড়াইলেন।

রামস্থলরবার গোলযোগ শুনিরা বিরক্তি প্রকাশ করার মুথার্জী সাহেব বলিলেন, "ওহে, বারণ কোরো না, তোমার মত সকলেই ও-রকম স্থির-প্রকৃতির নয়। তোমার যারগার আমি হলে যে কি করতুম, জানি না।"

তা তো দেখতেই পাচ্ছি, যে রকম হড়তে পুড়তে তুমি খবর নিরে এ:ল, আমি তো ভেবেছিলুম না জানি কি হল। Drawing এর result জানবার জল্পে বোধ হয় তোমার সমস্ত রাত ঘুম হয় নি। আমার তো মনেও ছিল না,— ঐ দেখ না আমার Pioneerখানা এখনো পড়ে রয়েছে, খোলাও হয় নি।"

মুথাজ্জী সাহেব বলিলেন, "আমি চল্ল্ম টেলিগ্রাফ আফিসে, Western India Turf Club এর Secretaryকে একথানা Prepaid Express telegram করে দিই। এ সব ব্যাপারে Confirmation দরকার। ওদের নিজে হতে ভোমাকে wire কর। থুব উচিত ছিল।"

রামস্থলর বাবুর কন্তা অণিমা আদিয়া বলিল, "মা ্ বল্লেন অ:পনি বস্থন, মিষ্টিমুখ করে চা থেয়ে যাবেন। দাদা বাইসিক্লে তার করতে যাবে বলছে।"

রামস্থলরবাবু হাসিরা বলিলেন, "হাঁ। তে, তুমি বোস, যে মিটি খবর এনেছ, মিটি খ আগে করা দরকার। সুশীল যাক telegram নিরে।"

· স্থশীৰ যাইবার মিনিট পাঁচ ৰাত পরেই টেলিগ্রাফ পিওন উপস্থিত, হাতে বোষাই হইতে ৰেজেটারী কর্তৃক পূর্ব্ব দিনে প্রেরিড telegramএ রামগ্রন্দর বাবুর সৌভাগ্যের ধ্বর। উপরে "delayed in transmission" ছাপ মারা।

ছই-একজন করিয়া দেখিতে দেখিতে বিস্তর ভদ্রগোক
আসিয়া উপাত্তত হইলেন। অধিকাংশই স্থানীর আইন
ব্যবসায়ী। ডাব্রুলার হলধরবাবৃত্ত আসিলেন। মিটার ভোলনের
ব্যবসায়ী। ডাব্রুলার হলধরবাবৃত্ত আসিলেন। মিটার ভোলনের
ব্যবসায়ী। ডাব্রুলার স্থাত বহিল (ডাব্রুলারবাবৃ কোকো
ছাড়াইরা তবে ছাড়িরাছিলেন)। ক্রুলের থাতা হাতে
লাতব্য সভা সমিতির লোকও আসিতে লাগিল। কলিকাতার
Statesman, Englishman ও বোম্বাইয়ের Times of
Indiaর সংবাদলাতারা আসিয়া ফোটোগ্রাফের ব্রুল রামস্ক্রেরাবৃক্তে বিব্রুল করিয়া তুলিল। তিনি অনেক
কটে তাহাদের বিদার করিলেন। সমস্ত দিনে রাম ফ্লরবাবৃ
এক মুহুর্জত বিশ্রাম করিতে পাইলেন না।

রাত্রি নয়টার পর প্রতিবাসী উকিল প্রিয় ক্ষরং পণ্ডিত
অবোধ্যাপ্রসাদকে সলে লইয়া রামস্থলরবাবু মুধার্জ্ঞী
সাহেবের বাটী উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, তিনি
এলাহাবাদের বাস উঠাইরা কলিকাতায় চলিয়া যাইবেন স্থির
করিয়াছেন; এবং কিছু নগদ টাকা ও এলাহাবাদস্থ গাড়ী
ঘোড়া আসবাবপত্রাদি সমস্তই দান ধয়রাতে দিয়া যাইবেন।
য়ামস্থলরবার বলিলেন, "দেখ মুখার্জ্ঞী, আমি তোমায়
একটা লিট্ট দিয়ে যাব, কাকে কি দেবার তাতে সব
থাকবে। লিট্টে যাদের নাম পাবে, আমি চলে যাবার
দিন ছই পরে তাদের ভেকে পার্টিয়ে তুমি, অযোধ্যা আর
ইউনিভালিটির চাক্লবাবু, তিনজনে দাঁড়িয়ে থেকে থাকে
যা দেবার দেবে। কাকে কি দেব তা আগে থাকতে
লানাতে চাই না, অনর্থক আমায় সকলে আলিয়ে মারবে
বই ত নয়। এইটুকু ভার তোমার উপর।"

( 0 )

রামক্ষরবাব্ চলিয়া গিয়াছেন। মুখার্জ্জী সাহেব, পণ্ডিত অবোধ্যাপ্রসাদ ও ইউনি লাসিটীর শ্রীবৃক্ত চাক্ষ-চক্র সিংহ রামপ্রকরবাবুর পরিত্যক্ত বাড়ীতে তালা দিয়াছেন। মাসের শেব পর্যান্ত ভাড়া দেওয়া আছে, স্কৃতরাং বাড়ীওয়ালা কোন আপন্তি করে নাই। ভালিকামুখারী বেললী বয়েজ স্কুল, বালিকা বিভালয়, লাইবেরী, বালালা পাঠাগার, জনসভা, হিতকরী স্মিতি, অনাধ আশ্রম, প্রভাত নানা দাতব্য সভাসমিতির সেক্টোরীকে নির্দারিত দিনে উপস্থিত থাকিতে পত্র লেখা হইরাছে। আক্ষারী সমেত রাশিকৃত আইন পুস্তক বার লাইব্রেরীর নামে উৎসর্গ করা হইরাছে। বার লাইব্রেরীর সেক্টোরী অবোধ্যাপ্রদাদ শরং। তালিকার ডাক্ডার হলধরবাবুর নামও পাওরা গেল। তাঁহার নামান্থিত একটা কাঠের বাত্মে বারে বারে বারে বাহা কিছু আছে, তাঁহাকে প্রান্ত ইইরাছে।

নির্দারিত দিনে সকলে উপস্থিত হইরাছেন। হলধরবার ফিটফাট হইরা আসিরাছেন, তিনি "তোমার গিরে"র বুকনির চোটে সকলকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছেন। ঘূরিয়া ফিরিয়া তাঁহার নামাজিত বাক্স খুঁজিয়া বাহির করিলেন,—দেখিলেন, তালা-বন্ধ বৃহৎ সিল্পুক ও বিষম ভারি। তাঁহার মুখে হাসি আর ধরে না, তিনি তাহারই উপর বসিয়া পড়িলেন।

প্রথমেই ডেস্প্যাচ বাক্স থোলা হইল। স্কুল, লাইবেরী, প্রভৃতি নানা সভা সমিতির নামে একরাশি শীলকরা পত্র দেখিতে দেখিতে বিতরিত হইরা গেল। প্রত্যেকটা হইতে নানা অঙ্কের চেক বাহির হইল। স্থাওছ দেখা গেল নগদ প্রায় জিশ হাজার টাকা রামস্থলরবারু দান করিরা গিরাছেন।

হলধরবার এতক্ষণ তাঁহার সিদ্ধকেব উপর বসিরাছিলেন, আর থাকিতে না পারিয়া আসিরা বলিলেন, "আজে আমার বাস্কটা এইবার ওর নাম কি দেখলে হয় না ?"

মুথ।জ্জা সাহেব ভাঁহাকে এক তাড়া দিয়া বলিলেন, "তোমার ওর নাম কি সব শেষে হবে, এখন চুপ করে বসে থাক, আলিও না।"

হলধরবাব আর কিছু বলিতে সাহস পাইলেন না, বিরস বছনে গিয়া আপন সিদ্ধুকের উপর বসিলেন।

একে একে পৃথ্যকাদি, আসবাবপত্র, ও গাড়ী খোড়ার বিলি ব্যবস্থা হইরা গেলে সকলে হলধরবাবুর সিদ্ধুক খুলিলেন।

বাহির হইল একরাশি ছোট বড় মিকশ্চারের শিশি-বোতল,—অধিকাংশই ঔবধে পরিপূর্ণ, এক দাগও ব্যবস্থৃত হর নাই। আর তাহার সহিত একথানি বালালা পত্র ও পঁচিশ টাকার একথানি চেক। পত্রে লেখা—"হলধরবার বিনা ভিজিটে বরাবর আমার চিকিৎসা করিয়াছেন; লে জন্তু আমার ক্লুক্তভার চিক্সেক্সণ সামান্ত উপহার রাখিয়া বাইতেছি।"

# নিখিল-প্রবাহ

#### **এিহেমন্ত চটোপাধ্যা**য়

### অমূত কারুকার্য্য—

একটি ইলেক্ট্ৰক বাতির মধ্যে একটি সম্পূর্ণ বৃদ্ধ-জাহান্ত তৈরার করা বড় সহল কথা নহে। বালব্টির কাচে একটি ছোট ছিত্র করিরা লইর। তাহার মধ্যে দিরা প্ররোজনীর দ্রবাদি চালাইরা এই কুলুতম বৃদ্ধ-জাহান্ত তৈরার করা হইরাছে। কতথানি ধৈহা লইরা যে এই কাল করিতে

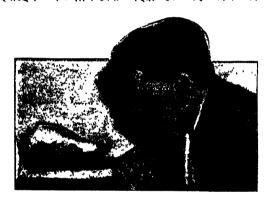

#### অন্তুত কাককাৰ্য্য

হইরাছে তাহা বলা যার না। কুদ্র ছিদ্রের মধ্য দিরা ছোট ছোট কাঠি ইত্যাদি চালাইরা জাহাজের থোলের উপর যথাস্থানে বসান কম কেরামতির কথা নয়। বৃদ্ধ-জাহাজের যাহা কিছু থাকিবার সবই এই অতি-কুদ্র জাহাজে আছে। সম্প্রতি নিউইরর্কের এক প্রদর্শনীতে এই জাহাজ প্রদর্শিত হইরাছে।

### ফাউন্টেন্ পেন গ্যাস-বন্দুক —

দেখিতে ঠিক কলবের মত—অথচ হঠাৎ আক্রান্ত হইলে কলটিপিবামাত্র এই কলম হইতে কাদন-গ্যাস বাহির হইরা আক্রমণকারাকে অভিভূত করিরা ফেলিবে। ব্যাকের কেরানীদেও ইহা অভ্যন্ত উপকারা। পাঁচ হাত দূর হইতেই ইহা হইতে গ্যাস ছুড়িতে পারা বার। আক্রমণকারা হরত পিত্তল লইরা আসিরাছে—সে কেরানীর হাতে সামান্ত কলম দেখিরা কথনই ভর পাইবে না—কিন্ত কেরানী আক্রমণকারী

পাঁচ ছর হাত দূরে থাকিতে থাকিতে গ্যাস ছারা অভিত্তৃত করিতে পারিবে। এই গ্যাস মামুষকে একেবারে হত্যা করিতে পারিবে না, কিন্তু ঘণ্টাথানেকের মত প্রায় অজ্ঞান



ফাউটেন পেন গ্যাস-বন্দুক

করিরা রাখিবে। আমাদের দেশের পুলিসদের ছাতে দালা হালামার সময় গোলগুলি না দিরা কাঁদন-গ্যাস পিত্তল দিলে ঢের বেশী কাজ হইবে বলিরা মনে হয়।

## সাঁতার শিখিবার নতুন উপায়—

জার্মাণীতে নতুন গাঁতারীদের কোমরের পেটীর সঙ্গে উপরের একটি কাঠে দড়ি বাঁধিয়া জলে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই দড়ি গাঁতারীকে বেণী দূর বাইতে দেয় না এবং

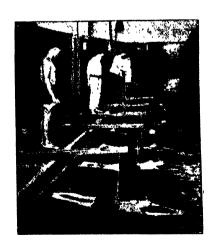

গাঁতার শিধিবার নতুন উপার

জলের উপরে টানিয়া রাখে। ডুবিবার ভন্ন নাথাকিলে
শিক্ষার্থী খুব তাড়াতাড়ি সাঁতার শিথিতে পারে। কোমরের
দড়ি তাহাকে জলের উপর টানিয়া রাথে বলিয়া সে নির্ভরে
হাত পাছোড়া অভ্যাস করিতে পারে। সাঁতার শিথিবার
সঙ্গে সঙ্গে দড়ির মাত্রা বাড়াইয়া দেওরা হইতে থাকে।

#### মিস্ত্রার কেরামতি—

জার্থাণীর এক মিস্ত্রী ভাঙ্গা বাসন, কেটণি ইত্যাদির দারা একটি পুরাতন হুর্গের চমৎ হার মডেল নির্ম্মণ



মিন্ত্রীর কেরামতি

করিরাছে। তুর্গের মধ্যে সবই আছে। দৈশ্রদের থাকিবার ঘর, ভল্পনালর ইত্যালি কোনো কিছুরই অভাব নাই। প্রভাৱ অনেক লোক এই তুর্গ নেখিতে আসে। ছর্গের মডেলটের চারিপাশে নানাপ্রকার মূর্ত্তিও বসান আছে। মূর্ত্তিও জিলা শিরালা ইত্যাদি বারা তৈরার হইরাছে। ছবি দেখিলে ইহার সামাল পরিচর পাইবেন।

# ড়বো জাহাজের অন্তুত ছবি—

এরোপ্নেন চইতে একটি চলত তুবো জাহাজের ছবি তোলা হয়। ডুবো জাহাজ ছবি তুলিবার সময় জলের উপর দিয়া অত্যন্ত বেগের সহিত চলিতেছিল। আজাশ হইতে ছবি তোলার ফলে ছবিতে ডুবো জাহাজের গতির স্পষ্ট প্রমাণ পাওরা যাইতেছে।



ডুবো জাহাঞ্জের অদ্ভুত ছবি

পশু-চিকিৎসা---

পশু চিকিৎসকের জন্তশালার ডাক পড়িলে তাহাকে নানাপ্রকার কলকজা লইরা যাইতে হয়। নিউইরকেঁর জন্তশালার একটি বাচা ব হাতীর দাঁতে ব্যথা হয়—ভাহার মাড়ি কাটিরা

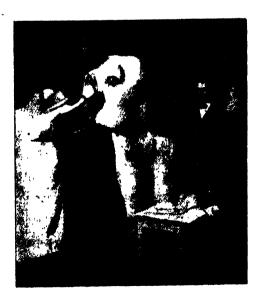

হাতীর দাঁত চিকিৎসা

নিখিল-প্ৰবাহ

একটি পোকা-ধরা দাত বাহির করিতে হয়। জন দশেক লোকের সাহায্য লইরা এই সামাক্ত কাজটি করা হয়।

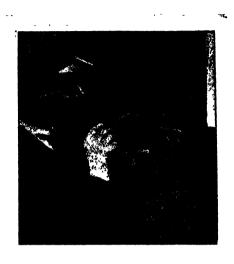

কুমীরের চিকিৎসা

একটি ডাকহাঁদ জাতীর পাধীর পেটের অফ্থ হয়। ডাব্রুগর তাহাকে ছোলা থাওরাইবার লোভ দেখাইয়া তাহার মুখে ওমুন ঢালরা দেন। শিশি দেখিলে এই পাধীট কোনো প্রকারেই ডাব্রুগরের কাছে আসিত না।



ভাকহাঁগ চিকিৎসা

একটি বাচন কুমীরের একটি দাঁত পাধরের সদে ঠোকর লাগিরা ভালিরা যার। ডাব্লার ভালাকে হাতে ভূলিরা ধরিরা সাঁড়াসি দিলা তাহার ভালা দাঁতের বাকিটুকু বাহিব করিয়া দেন।

পশু-চিকিৎসা অভ্যস্ত কঠিন ব্যাপার, তাহাদের ভাব-ভন্নী এবং ব্যবহার দেখিয়া রোগ ঠিক করিতে হয় বলিয়া—পশু জীবনের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় না থাকিলে ইহা সস্তব নহে।

#### ঘোড়ার ছাতা—

১৮৮৮ খৃ: অব্দে এক ভদ্রলোক তাঁহার বোড়াকে রোদ বৃষ্টি হইতে বাঁচাইবার জন্ম এক অস্কুত ুযোড়া-ছাতার



বোড়ার ছাতা

আবিষ্কার করেন। দরকার না

কঠলে ছাতা ঘোড়ার পিছনের

দিকে মৃনিরা রাথা চলিত।

ছঃথের বিবর আবিষ্ক'রক ছাড়া

অক্ত কেই ঘোড়ার ছঃথ

দ্র করিবার প্রবোজন অফুভব
না করাতে এই ঘোড়া ছাতার

ব্যবহার হর নাই। আমাদের

দেশে যেমন রোদ—এইথানে
গক্লর, মহিষের এবং ঠিকা
গাড়ীর ঘোড়াদের ভক্ত এই

প্রকার ছাতা ব্যবহার আরম্ভ

করিলে ভাল হর। কলিকাতার

S. P. C. A. বাজে কাজ না

করিমা এই ছাতা ব্যবহার বিধিবন্ধ করিতে পারিলে ৰতি।কার কিছু কাজ হর।

#### রুহত্তম এঞ্জিন-

আমেরিকার ভার্জেনিরান রেলওরেতে সম্প্রতি একটি ১৫২ ফিট লখা এঞ্জিন নিৰ্মাণ করা হইরাছে। ইংা অপেকা বুহত্তর এঞ্জিন পুলিবীতে আর নাই। বাঁক ছরিবার স্থবিধার জন্ম ইহাকে তিন ভাগে কাটা হইবাছে। প্রতি-ভাগেই খৃত্ত্ৰ কৰকজ। মাছে। প্ৰতি সেক্সনে হুইটি করিরা পমগ্র এঞ্জিনটিতে মোট ৬টি মোটর আছে। এই ছরটি মোটরে মোট ৭১২৫ হর্দ পাওরার উৎপর হর। এই বুহত্তৰ এঞ্জিন তুই মাইল লখা ট্ৰেন অনায়াসে টানিয়া লইয়া ষার। এই এঞ্জিনটির স্থার একটি 😸ণ আছে। ঢলেুতে নামিবার সময় চাকা হইতে ইহা বিগ্রাৎ উৎপদ্ন করিয়া সেই বিহাত কাজে লাগাইতে পারে। ইহার ওজন ১২.০০০০ পাউত্তেরও বেশী। এঞ্জিনের প্রধান চাকাগুলির ব্যাস পাঁচ ফিট। উপরে যে লোক ওলি দাড়াইরা আছে—ইহারা

ছইতে বাহির করিয়া ডেভেলপ করা হয়। ছবি ভুলিলে পর গ্রামোফোন রেকর্ডের মত চক্রাকার দাগভরালা একটি ছবি পাওয়া বার। ইহাতে প্রমাণ হর আমাদের মাধার

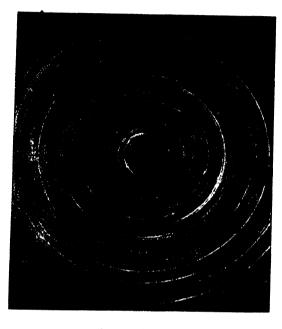

অভিনব ফটোগ্রাফ

উপরে আকাশের তারাপ্রলি বুত্তাকারে ঘুরিতেছে। এই চক্ৰপ্ৰলি নক্তমগুলীর ভ্রমণের পথ।

উভচর মোটর ট্র্যাক্টর ইংলপ্তে এক অহত শক্তিসম্পন্ন ট্রাক্টর নির্শ্বিত হইরাছে। ইহার যোটরের শক্তি ১০০ ঘোডার জোরের।

ইহা খাগ বিগ নম্ব নদী পাহাত প্রত স্কল ভালে স্মান ভাবে চলিতে পারে। উচু ডাঙ্গা কেমন উঠিতে পারে ইহা পত্নীকা করিবার জন্ত বিশেষ করিরা একটি খাল कांगे। इत। थालब शाक ७२ किंगे छैठ हिन। द्वााक्नेब একজন ৈজ্ঞানিক এক ফটোগ্রাফিক প্লেট সন্ধা। রাজি . খালের একছিকের পাছ দিরা খালের মধ্যে অবতরণ করিল এবং অঞ্চলিকের উচু পাড় দিরা অনারাসে উঠরা গেল---কেবল তাহাই নহে, আবার পিছন হটিরা থালের বে পাড়



বুহত্তম ইঞ্জিন

সকলেই এই এঞ্জিনের কাব্দে নিবুক্ত। এঞ্জিনের উপরে ইহাদিগকে পুতলের মত মনে হইতেছে।

#### অভিনৰ ফটোগ্ৰাফ---

হইতে ভোৰ পৰ্যান্ত আকাশ-মূখো কৰিয়া এক্স্:পাজ कतिशा तार्यन। छाराव भव भिर प्रावेधिक कार्यका

দিরা নানিরাছিল সেই পাড় দিরা সোঞাস্থ'জ উঠিয়া গেল। তৃটি এবং মেরেটি বরকের ছাপের মধ্যে জমিরা গেছে। এই সকল করিতে মোটরের কোনো প্রকার অফ্বিধা আগলে তাহা নর। ইহারা বরফের চাপগুলির পিছনে বসিরা

আছে। বংক কতদুর পঞ্জির

হইতে পারে, ইহা তাহার একটি

নিদর্শন। বংক কমাইবার সমর

তাহার মধ্যে হাওয়া চালাইয়া

দিলে বরক এই প্রকার পরিকার

হয়।

ইম্পাতের মত রবার—
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এক
প্রকার নতুন ধরণের রবার

উভচর মোটর ট্রাক্টর
হইল না। সোজা রাস্তার যেমন করিয়া
মোটব দৌড়ার ঠিক তেমনি করিয়াই এই
চড়াই উতরাই করিল। ভবিক্সতের যুদ্ধে
এই ট্রাক্টার বিশেষ সাহাযা করিবে।
বালির উপর দিয়া সাধারণ মোটর চলিতে
পারে না—এই অভিনব ট্রাক্টার তাহাও
মনায়াদে করিয়া থাকে। অসমতল ভূমিতে
এই গাড়া ব্যবদা বাণিজ্যের দ্রব্যাদি বহন
করার কার্য্যেও প্রচর সাহায্য করিবে।

অমুভ ছবি—

ছবিতে দেখুন, মনে হইবে যেন ছেলে

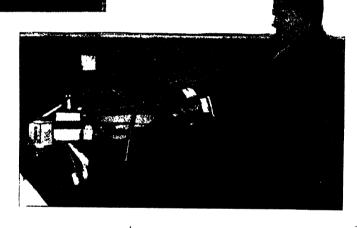

ইম্পাতের মত রবার

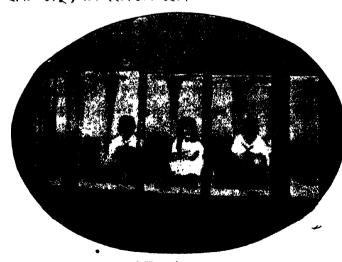

আবিক্ষত হইরাছে। এই রবার ইম্পাতের
মত শক্ত এবং ভারসহ। যে সমস্ত কাবে
ইম্পাতের এবং অক্সাক্ত ধাতৃর চেন তার
ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়, সেই সমস্ত কাবে
এই রবার ব্যবহার করিবার টেঙ্টা এবং
পরীক্ষা চলিতেছে। খুব সন্তবহু: আতি
অরকাল মধ্যেই ইহা কার্য্যে পরিণত
হইবে। ছবিতে দেখুন, একজন বলিন্ত
কোক প্রাণপণ শক্তিতে একটা রবারের
ফালিকে টানিরা ছিডিতে পারিতেছে



# অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান

## শ্রীহরেশচন্দ্র গুপ্ত বি-এ

নব অধাত্ম-বিজ্ঞান ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে প্রভাক-मिछ देश्कानिक छेशाख य मिनन-मिछ देशबाब कविशाह, তাহার সম্বন্ধে আৰু হু'একটা কথা বলিব।

মৃত্যুর পরেও জীবন আছে,---বিক্সানের সাহায়ে যখন এই সভ্য প্রমাণিত হইল, তথন অধ্যাত্মবাদীগণ সেই সূত্র অবল্বন করিয়া, পরলোকবাসী আত্মিক ও ইংলগতের মানবের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিশ্ত পারা যায় কি না. সেই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। পাশ্চাত্য অগতে কিরুপে এই নৰ অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের জগ হয়, ভাহা পূর্বে বলিয়াছি। এক্ষন পর্লোকগত ফেরিওয়ালা, পার্থিব বস্তুর সাহাব্যে ভাহার তঃখ-কাহিনী মাছুবের নিকট বিবৃত করে। হুভরাং ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে বে ভাবের আদান-প্রদান চলিতে পারে, তাহা প্রথম হইতেই প্রমাণিভ হইল। বৈজ্ঞানিকগণ অভ বস্তুর সাহায়ে আত্মিকদের নিকট হইতে নানাবিধ পার্ণৌকিক কাহিনী জানিতে লাগিলেন।

পৃথিবীর সকল দেশেই নানাবিধ ভৌতিক কাহিনী

সকল দেশের লোকেই ভূতের অন্তিছে বিশ্বাস করিয়া থাকে। মাত্র কৃতগ্রস্ত হয়, এ বিশ্বাসও প্রায় সর্বজই বর্ত্তমান দেখিতে পাওরা যার। আমাদের দেশেও 'ভঙ নামান' প্রভৃতির কথা সকলেই জানেন। কিন্তু শিক্ষিত সমাজে এই সকল বিষয় কুসংস্থার বলিয়াই পরিগণিত হইত। এবং কোন কোনও হলে এখনও অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানটাই নিছক কুদংস্কার বলিয়া মনে করা হয়। বৈজ্ঞানিকরা এত সহজে কোন বিষয়কে এছণ বা বর্জন করিবার পক্ষপাতী নছেন। প্রচলিত ভৌতিক কাহিনীর প্রতি তাহাদের অনুসন্ধিংস্থ দৃষ্টি পদ্দিল। অড় বস্তুর—বেমন টেবিল, পোন্দাল প্রভৃতির— সাহায্যে আজিকগণ ইহলোকে সংবাদ প্রেরণ করিতে পারেন : কিন্তু জীবন্ত মাস্থবের সাহাব্যে কি ভাঁহারা সংবাদ দিতে পারেন না ? ভৌতিক গরের ভিতর কি কিছুই সভ্য নাই—এ সবই কি অন্ধ বিখাস ও ভন্নজনিত কুসংস্থারের রচনা বাত্র ? আছো, অনুসন্ধান করিরাই দেখা বাক।

অপ্রসন্ধান ও প্রবেষণা চলিতে লাগিল। ভাহাতে প্রচলিত আহে এবং কোন না কোনও আকারে পৃথিবীর প্রামাণিত হইল বে, 'ভূতে পাওমার' কাহিনী সবওলিই একেবারে মিখা নয়, বা অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারের উদ্ভট বিজ্ঞান মাত্র নয়। তাহার পিছনেও সত্য আছেঁ। সত্যের সেই ক্ষীণালোকে তাঁহারা চলিতে লাগিলেন। অবলেবে ইহা আক্ষিত্র হইল যে, ইহজগতের ম মুষের মধ্য দিয়াইহলোক ও পরলোকের মধ্যে সংবাদ আদান প্রদান চলিতে পারে। তথন মহোৎসাহে seance অথবা আত্মিক চক্রের অধিবেশন হইতে লাগিল। তাহাতে নানা শ্রেণীর আত্মিকের কাহিনী গৃহীত হইতে লাগিল। এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা দরকার যে, এই সকল ভৌতিকাধিবেশনের (seance) সবস্থালিই বিশাস্থাগ্য নহে, এবং সকল মধ্যবর্তীর (Medium) কথাও বিনা বিচারে গ্রহণ করা যায় না। মান্থবের মধ্যেও 'ভূত' আছে, অর্থাৎ 'জীবস্ত 'ভূত' আছে, এই কথা মনে রাথিয়া চলিলে অনেক ভূল-ল্রান্থির হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

এই পর্যান্ত গেল শুধু সংবাদ আদান প্রদান। কিন্তু
অধ্যাত্মবিজ্ঞান এইথানেই শেষ হর নাই। ইহলোক ও
পরলোকের মধ্যে পার্থক্য বুচাইয়া দেওয়াই অধ্যাত্মবিজ্ঞানের
চরম লক্ষা। অস্ততঃ ব্যক্তির পক্ষে যে তাহা সম্ভবপর,
তাহা দিদ্ধ মহাপুরুষদের জাবনী পাঠ করিলেই জ্ঞানা যার।
কিন্তু যাহা কেবলমাত্র জনকয়েক ঐশীশক্তি সম্পন্ন
মহাপুরুষের সম্পত্তি, তাহা জনসাধারণকে বিলাইয়া দেওয়াই
অধ্যাত্মবাদিগলের লক্ষ্য। স্থতরাং শুধু সংবাদ আদানপ্রধানে তাহারা সন্তই হইতে পারেন নাই—আরও অগ্রসর
হইতে লাগিলেন। ক্রমশঃ আত্মিকদের ছায়াচিত্র তোলা
গেল, এবং আত্মিকগণ মায়া মুব্তি # পরিগ্রহ করিয়া আত্মীয়-

\* অধ্যাক্ষবিজ্ঞানের এই অংশের নাম · Philosophy of apparition. ৺কালী প্রসন্ধ বোষ মহাশন তাহার অমুবাদ করিলাছেন, "হারাদর্শন ।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই অমুবাদের বৌক্তিকতা সবজে আমাদের বথেষ্ট সন্দেহ আছে । আজিকের যে মুর্ন্তি দেখা বার তাহা প্রকৃতপক্ষে 'হারা' নর । আজিক ইচ্ছাপূর্বক নানাবিধ মুর্ন্তি ধরিতে পারেন, উহা প্রকৃতপক্ষে মারামুর্ন্তি । কোন আজিক বেরূপভাবে আঠতারীর হতে নিহত হইরাছিলেন সেই ভাবে আসিলা তাহার কোন আজীরকে দেখা দিলেন । আবার হয়ত সেই এক আজিকই অক্ত মুর্ন্তিতে অক্ত জনকে দেখা দিলেন । এই মুর্ন্তিগুলির প্রকৃতপক্ষে কোন বাত্তব সন্তা নাই—উহা আজিকের ইচ্ছাধৃত মারামুর্তি । এইঞ্জু আমাদের মনে হয় বে Philosophy of apparition' এর বাংলা অমুবাদ

স্থানকে দেখা দিতে গাগিলেন্। আৰু কাল আনেকে এটাকে একটা ব্যবসারে পরিণত করিরাছেন, এবং আবিকের ব্যবসারী ফটোগ্রাফারের বিজ্ঞাপনও দেখা যার।

এই বিষয়ে আর অধিক দূর অগ্রসর হইবার পুর্বে, কি ভাবে এই সংবাদ আদান-প্রদান চলে সে সম্বন্ধে হ'এক কথা বলার প্রয়োজন এবং সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত অভিক্রভার বাহা জানিতে পারিয়াছি তাহাও একটু বিবৃত করিবার চেষ্টা করিব।

### টেৰিল চালা ( Table Spilting )

পরলোকগত আত্মা সর্বপ্রথমে একথানা টেবিলের সাহায্যে আপনার বক্তব্য ইহ-জগতে প্রচার করে তাহা পূর্ব্বেই (ভারতবর্ধ, হৈত্র, ১৩৩১ বাং ) বলিয়ছি। স্বতরাং টেবিল, টুল প্রভৃতিকেই সর্ব্বপ্রথম সংবাদ আদান-প্রদানের যন্ত্ররূপে ব্যবহার করা যাইতে লাগিল। এই প্রক্রিয়ার নাম দেওয়া হইল Table Spilting অথবা টেবিলের সাহায্যে সংবাদপ্রেরণ। আমরা তাহাকে 'টেবিল চালা' বা টুল চালা' বলিতে পারি, যদিও এই অমুবাদ পুর সঙ্গত্ত বলিয়া মনে হয় না। কারণ 'বাটি চালা' প্রভৃতিতে বাটি ইত্যাদি বস্তুর চলন বা গতি বুঝায়। অবস্থ এখানেও টেবিল প্রভৃতির একপ্রকার গতি উপস্থিত হয় এবং এইটুকু লক্ষ্য করিয়াই Table spiltingকে 'টুল চালা' বলিলাম। এর চেয়ের সঙ্গত কোন পারিভাষিক শঙ্গ পাওয়া গেলে তাহাই ব্যবন্ধত হইবে।

টুল চালার প্র'ক্রন্না।—হুই বা তিনজন লোক একধানা ছোট টুলের উপর হাত উপুড় করিয়া রাথিয়া বসেন। যাহাতে মনে স্বছ্বলতা জন্মে, অথবা কোন কারণে মানসিক চাঞ্চল্য না ঘটে, তাহার উপান্ধ-বিধান করা কর্ম্বন্য। খরে যেন বেনী লোকজন না থাকে অথবা গোলমাল না হয়। অর্থাৎ মন বাহাতে একাগ্র হয় তাহাই করিতে হইবে। প্রথম প্রথম শুচিতা পবিত্রতার দিকে একটু লক্ষ্য রাথার প্রশ্লোজন।

<sup>&#</sup>x27;মালা-দৰ্শন' এবং apparition' এর অসুবাদ 'মালা-মূর্ন্তি' হওরা উচিত। অবস্ত এই অসুবাদও বে নির্দোধ নর তাহা জানি। কেন্দ্র এই শব্দব্যের বাংলা প্রতিশব্দ প্রদান করিলে ধুব উপকৃত জ্ঞান করিব।

টুলের উপর হাত রাথিয়া চুপ করিয়া বসিয়া সকলকে একাগ্রভাবে কোন একটা নির্দিষ্ট বিষয় চিম্বা করিতে হয়। সাধারণতঃ পর্লোকগত পরিচিত আত্মীয়-সম্মনের কথাই চিন্তা করা হয়। প্রায় পনর মিনিট (কোন কোনও স্থলে পাঁচ মিনিট হইতে একঘণ্টা ) পরে টুলখানা একটু নড়িয়া উঠে, অথবা একটা পান্নার নীচে খটু করিয়া শব্দ করে। তথনই বুঝিতে হইবে যে, টুলে আত্মার বা কোন অজ্ঞাত শক্তির আবিভাব হইরাছে। সত্য সত্য টলে কোন আত্মার আবির্ভাব হয় কি না, তাহার আলোচনা পরে করা যাইবে। এখন স্থবিধার জন্ত ধরিরা লওরা যাউক যে. টুলে কোন আত্মার আবির্ভাব হইয়াছে। এখন টুলকে প্রশ্ন করিতে থাকুন। প্রশ্ন নির্দিষ্ট বিষয়ে সহজ সরল ভাষার হওয়া চাই। প্রশ্ন করার প্রণাণী এইরূপ---**"আছে৷ বল ত 'ক' বাবু কলিকাতার আছেন কি না** ? যদি কলিকাতার থাকেন, তবে ডানদিকের পা ( অর্থাৎ পারা ) দিল্লা ভিনটা ঠুকা দিবে, নচেৎ একটা।"ইভ্যাদি। এরূপ টুল চালার প্রধান অস্থবিধা এই যে, উত্তরগুলিকে শব্দের সংখ্যা ৰাবা বুঝিতে হয়। প্রকৃত পক্ষে উহাতে হাঁ, না, এই তুই উত্তর ব্যতীত আর বিশেষ কিছু পাওরা শক্ত। অব্ৰ ধৈৰ্য্যের সহিত টেলিগ্ৰাফিক সঙ্কেত ব্যবহার করিলে বহু তথ্য অবগত হওয়া যাইতে পারে: কিন্তু সাধারণত: টুল চালাতে এত মনোযোগ দেওয়া হয় না।

পেন্সিল চালা। উহা টুল চালারই একটু স্থবিধান্তনক সংশ্বরণ মাত্র। পূর্ব্বোক্তভাবে টুলের উপর একথানা সাদা কাগন্ধ রাথিরা ভাহার উপর ছইন্ধনকে আল্গা ভাবে একটা পেন্সিল থাড়া করিরা ধরিতে হয়। কিছুক্ষণ বাদে ধীরে ধীরে পেন্সিলটী নড়িতে থাকে। তথন ব্রিতে হইবে যে, প্রশ্ন করিবার সমর হইরাছে। টেবিল বা পেন্সিল চালার সমর সাধারণতঃ কোন আত্মিক বা আত্মিকার চিন্তা করা হয়। তাই আত্মিককে সন্মোধন করিরাই প্রশ্ন করা হয়। পেন্সিল চালার স্থবিধা এই যে, প্রশ্নের উত্তর লিখিত ভাবে পাওরা যায়; এবং যে রক্ম ইচ্ছা প্রশ্ন করা চলে। একটা কথা এখানে বিশেষ ভাবে মনে রাখিতে হইবে যে, বাহারা চক্রে বসিবে, ভাহাদের অথক মনোযোগের উপর সক্ষলতা নির্ভর করে। এই পেন্সিল চালার সহিত Automatic writing এর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

অধানে প্রশ্ন এই বে,—পেলিল নিখে কিরূপে অথবা টেবিল বা টুল কিরূপেই বা শব্দ করে ? বাঁহারা সন্দেহ করেন যে যথাবর্তী ( Medium ) জ্বাচুরী করিতে পারে, তাঁহারা নিক্ষেই একা পেলিল ধরিতে পারেন। পরীক্ষা ধারা দেখা গিরাছে যে একজনের অপেকা ছই তিনজন একজ বসিলে কাজ সহজ হয়। যাহা হউক, একাও পেলিল বা টুলের সাহায়ে প্রশ্নের উত্তর পাওরা যায়। এই পেলিল বা টুল চালার মধ্যে যথেই জ্বাচুরী থাকা সম্ভবপর; কিন্তু আমি নিজে পরীক্ষা ধারা ব্রিরাছি যে, উহাতে সত্যও আছে। টুল আপনা-আপনি শব্দ করে। পেলিল আপনা-আপনি লেখে। শব্দ বা লেখার সাহায়ে এই উত্তর দেওরা—কোন্ শক্তি বলে সম্ভব হয় ? তাহা কি বান্তবিকই কোন আজ্মিকের শক্তি,—না মাহ্যের ইছ্যাশক্তি মাত্র ? না অন্ত কিছু ?

প্রথমত: মোটামূটী করেকটী পরীক্ষার ফল বিবৃত করিয়া এই আলোচনার প্রবৃত্ত হইব। নানাভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে,—( > ) কোন কোনও স্থলে পেজিল নড়ে বটে, কিন্তু কিছুই লিখিতে পারে না। প্রশ্ন করিয়া জানা যায় যে—পেজিলে আবিভূতি শক্তি লিখিতে জানে না।

- (২) বাঁহারা ইংরেজী জানেন না, এরূপ মধ্যবস্তা (medium) হারা ইংরেজী লিখা হয় নাই।
- (৩) ইহলোকে যিনি ইংরেজী জানিতেন না, তাঁহার আত্মাকে আহ্বান করার, ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবন্তীর সাহায্যেও ইংরেজী, লিখিতে পারেন নাই।
- (৪) বহু স্থলে লিখিতে লিখিতে পেশিল ধামিরা গিরাছে, অথবা হিজিবিজি দাগ কাটিয়াছে, যেন লেখক পরিপ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। পেশিল ছাড়িয়া দিয়া নুতন ভাবে আরম্ভ করার ঠিক এক মধ্যবর্তীর ছারাই পুনরার লিখিত উত্তর পাওয়া গিরাছে।
- ( c ) প্রশ্নের উত্তর দিতে গিরা টুল মধ্যবর্তীর ইচ্ছামত অথবা আদেশ মত শব্দ করিয়াছে; কিছু কোন কোনও বলে মধ্যবর্তীর আদেশ অনুসারে শব্দ করে নাই।
- (৬) বছকণ ধরিয়া থাকিলে টুলে বা পেন্সিলে বিরক্তিয় চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়, উত্তর দিতে চাহে না, অথবা যাহা ইচ্ছা উত্তর দেয়। অনেক সময় টুল ঠেলিয়া দিয়া

আজিক বা অজ্ঞাত শক্তি অন্তর্থিত হর। টুল বা পেলিলের নিকট হইতে কোন সাড়া পাওয়া যার না।

- ( ৭ ) কোন কোনও ভলে জোধ বা বিরক্তির চিহ্ন স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়, এবং মধ্যবর্তী অঞ্চান হইয়া পড়ে।
- (৮) পে**লিল** মধ্যবর্তীর অজ্ঞাত অনেক বিবর নিপিবন্ধ করিয়াছে।

টেবিলে বা পেন্ধিলে কোন আজিকের আবির্ভাব হয় কি না, লে সম্বন্ধ আমরা বর্ত্তমানে কিছু বলিতেছি না। তবে এখন এই পর্যান্ত বলা যায় যে, পেন্দিল বা টেবিলের মধ্যে কোন অদৃশু শক্তির আবির্ভাব হয়। আমাদের প্রান্থ সপ্তম সিদ্ধান্ত হইতে এই শক্তির প্রাকৃতি সম্বন্ধ আলোচনার স্থাবিধা হইবে। সেই জল্প এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার ঘটনাটি সংক্ষেপে নিমে বিবৃত হইল।

আমি আমার ছইজন আত্মীয়াকে শইয়া 'টেবিল-চালা'র অহুষ্ঠান করি। ইহাকে একপ্রকার-মাত্মিক (seance) বৃদা ঘাইতে পারে। একথানা (তেপারা) উপর আমরা তিনজনের তিনখানা হাত রাখিয়া বসিলাম। বসিবামাত্রই টুল শব্দ করিয়া উঠিল। এখানে একটা কথা বলা দরকার যে, এই ছইজন আত্মীরার মধ্যে একজনের (ধরুন তাঁহার নাম 'ক') মধ্যবন্তীর উপযোগী শক্তি ( Mediamistic power ) যথেষ্ট ছিল। তিনি টুল বা পেন্সিল ধরিলেই ২।০ মিনিটের মধ্যে শক্তির ক্রিয়া আরম্ভ হইত। এবাবেও তাহাই হইল। টুল পা তুলিয়া জোরে জোরে শব্দ করিতে লাগিল। পেন্সিল ধরা গেল. ভাগতে কেবল চিক্সিবিজি দাগ কাটিতে লাগিল। দর্শকদের मरशु এक्জन विकाप कतिशा विवासन, "ও একেবারে গো-मर्थ. (लक्षानका कात्म ना।" अहे नमग्र .हहेराङ कार्यन সূচনা দেখা গেল।

'ক' এর শক্তির জন্তই টুলে অতিরিক্ত শক্তি-সঞ্চার হর—আমার এইরূপ ধারণা ছিল। তাহা সত্য কি না তাহার পরীকা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। 'ক'কে সরাইরা দিয়া আমরা তৃইজন যথন ধরিতাম, তথন টুলে মৃত্তাবে শক্ত হইত, আবার 'ক' টুল ধরিলেই জোরে জোরে শক্ত হইত। বলা বাছল্য যে, এই পরীক্ষার মধ্যে প্রতারণার সম্ভাবনা ছিল না। যাহা হউক, টুলের শক্তি কি পর্যান্ত তাহাও দেখিতে লাগিলাম। টুলের 'উপর বিশেষ করটা শক্ত করিবার আদেশ দিরা 'ক' ব্যতীত আমরা ছইবনে আমাদের সমগ্র শক্তির সহিত টুল চাপিয়া ধরিলাম। কিন্তু আমাদের ছইবনকে উপরের দিকে ঠেলিয়া দিরা টুল নির্দিষ্ট করেকটা শব্দ করিল। নানা ভাবে করেক প্রকার প্রক্রিরার সাহায্যে টুলের মধ্যে আবিভূতি শক্তির পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। এই সমস্ত সমরেই 'ক' এর হাত বা একটা অব্দূলীমাত্র টুল স্পর্ল করিয়াছিল। পরীক্ষার ইহাই ব্ঝিলাম যে, টুলে আবিভূতি শক্তি আমাদের ছইকনকে অনায়াসে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিতে পারে। অবশেষে 'ক' মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরীক্ষাপ্ত এইখানে বন্ধ ছইল।

আবার সেই এক প্রশ্নই উঠে—এই শক্তির উৎস কোথার ? সে শক্তি কি মধ্যবন্তীর (Medium), না—আহুত না—তাহা চক্ৰন্থ সকলের সমবেত আত্মিকের গ ইচ্ছাশক্তি মাত্র গু যদি ইচ্ছাশক্তি মাত্র হয়, তাহা হইলে সাধারণ অবস্থায় পেন্সিল বা টুল ধরিয়া মধ্যবন্তী লিপিবছ বিষয় কিরূপে ভাহার জ্ঞানের অভীত করিতে পারে 🕆 মধ্যবর্ত্তী তথন জাগরিত স্বাভাবিক অবস্থার ( Normal State ) থাকে। স্থভরাং তথন তাহাতে স্থপ্ত হৈতন্ত্রের (Subliminal Consciousness) ক্রিয়া হয় বলা যায় না। স্থতরাং এক দিক দিয়া ইহা বলা যাইতে পারে যে উহা মধ্যবর্ত্তীর শক্তি নম। সমবেত ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধেও উহা প্রযোজ্য। 'টুল' চালার' বা 'মাত্মিক চক্রের' মধ্যে মনের একাগ্রতা অথবা মানলিক শক্তি कृत्रत्वत्र यत्थष्टे প্রয়োজন আছে স্বীকার করি, কিন্ত সাধারণ অবস্থার ইচ্ছাশক্তির বারা অক্তাত বিষয় জানা যার বলিয়া মনে করি না ; অন্ততঃ ইহার বিশ্বন্ত প্রমাণ পাওয়া যার নাই। স্বতরাং টুল বা পেন্সিলের মধ্যে কোন বাহিরের শক্তির আবিভাব হয় বলিয়া আমরা ধরিয়া লইতে পারি। এই বাছ শক্তির আবাহন করিবার শক্তি সকলের সমান ভাবে নাই ৷ আমরা পুর্বে দেখিয়াছি যে, পুর্ববর্ণিত 'ক' এর মধ্যে এই শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। তিনি বাহুশক্তিকে আবাহন করিতে পারেন মাত্র, কিন্তু সেই শক্তির স্মষ্টি করিতে পারেন না।

এই 'টুন চালা' বা 'পেন্সিল চালা' দারা বে সমস্ত উত্তর পাওয়া যায়, তাহার সত্যাসত্য সম্বন্ধে নির্দিষ্ট ভাবে কিছু বলা যায় না। আমরা পূর্বেই (৪নং ও.৬নং নিশ্বান্ত দেখুন) বিশিল্প হিং দৌর্থকাল ধরিয়া পরীক্ষা করিতে থাকিলে, টুল বা পেন্সিল হইতে সন্তোষজ্ঞনক উত্তর পাওয়া যায় না। আবার সকল অধিবেশনের ফলও সমান হয় না। স্থতরাং এই সকল অধিবেশনের উত্তরের উপর নিশ্চিত্ত ভাবে বিখাস স্থাপন করা সকত নয়। বিশেষতঃ ভবিশ্বৎ সম্বন্ধে অনেক কথাই সত্য না হওয়ার সন্তাবনা। ভবিশ্বৎ সম্বন্ধীয় উত্তর সম্পূর্ণ সত্য না হউবার কারণ আছে। সে সম্বন্ধে এথানে আলোচনার প্রয়োজন নাই।

আত্মা আনয়নের জন্ত নানাবিধ যন্ত্রও আবিষ্ণত **रहेबारह।** जन्नाक्षा भ्राक्षिति नाम व्यत्नक्हे कारनन। এক সময় প্লাঞ্চেটের খুই আদর ছিল। এখন এই আদর অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। অক্সান্ত ভবিয়াৎ গণনার স্থায় প্ল্যাঞ্চেটের ভবিষ্যন্তাণীও সম্ভবত: সমস্ত সত্য হয় না। আদর কমিয়া যাইবার ইহাও একটা কারণ হইতে পারে। আরও একটা যন্ত্র আছে,—Psycho-graph। তাহার দাম প্লাঞ্টের চেয়ে অনেক বেশী এবং ইহার নির্মাতারা সেইজন্ত ইহাকে প্ল্যাঞ্চেটের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী বলিয়া প্রচার করেন। যাহা হউক, সম্পূর্ণরূপে নির্ভর-বোগ্য নিভূপভাবে ভবিবাৎ জানা বার বলিয়া আমরা বিখাদ করি না। স্থতরাং এই দকল বল্লের উপর বিখাস স্থাপন করিবার সময় একটু সতর্ক হওয়া উচিত। অক্তান্ত আরও যত্ত্ব আছে যাহা ছারা নানাবিধ প্রাঞ্জর উত্তর পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার সহিত আত্মিকের কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে করি না, যদিও ব্যবসায়ীরা এই সমস্ত বস্তুকে আত্মা আনয়নের যন্ত্র বলিয়া বিক্রয় करत्रन ।

আমাদের দেশে প্রচলিত 'নথদর্পন' 'পানদর্পন' প্রভৃতির কথা অনেকেই শুনিরা থাকিবেন। এই সমস্তও বছ উচ্চমূল্যে বিক্রীত বিদেশী অনেক যন্তের সমান কার্যাকর। এই উভরবিধ — দেশী ও বিদেশী উপারের মধ্যে যথেই ঐক্য আছে। নানাবিধ ভৌতিক আরনা প্রভৃতির স্থার হাতের নথ বা পান ব্যবহার করিতে হর। নথ বা পানের মধ্যে নানাবিধ দৃশ্য দেখা যার এবং তাহার হারা প্রশ্নের ইন্তরও পাওরা যার। অবশ্র উত্তরের স্ত্যাস্ত্য স্থক্তে নিশ্চিত ভাবে কিছু বলা যার না।

व्याचा-वानवरनत वक एर नम्द उनाव व्यवनविक स्व,

ভন্মধ্যে টেবিল প্রভাতর উল্লেখ করা গিয়াছে। কিন্তু এই সল্লে আইও একটা কথা বলার প্রয়োজন। টেবিল, গেন্সিল প্রভৃতিতে যে শক্তির আবির্ভাব বা বিকাশ লক্ষ্য করা যায়, তাহা অক্ত বছবিধ অভ্নত্তর মধ্যেও পরিদৃট হর। তাই আনেকের ধারণা যে, জড়বস্তুর মধ্যে যে শক্তির বিকাশ দেখা যায়, তাহা কোন আত্মিকের শক্তি নয়, উহা মধ্যবন্তীর (Medium—মিভিন্নাম) চুম্বক-শক্তি ( Magnetic power অপবা Animal Magnetism ) মাত্র। মধাবন্তীর শরীর হইতে শক্তি নিঃস্ত হইরা টেবিণ প্রভৃতি বস্তুতে ক্রিয়া করে। তাই স্পর্ণ ছাড়িয়া দিলে টুল প্রভৃতি কার্য্যকর হয় না। অব্পাৎ তথন চুম্বনশক্তি-প্ৰবাহ বন্ধ হইয়া যার, স্থতরাং টেবিল প্ৰভৃতি আর সাড়া দের না। কোন কোনও স্থলে এ কথা সত্য হইতে পারে, কিন্তু চুম্বকশক্তি বলে মধ্যবন্তীর অজ্ঞাত বিষয় জানাইয়া দেওয়া সম্ভবপর নয়। চুম্বকশক্তির ক্রিয়া স্থন্ধে ভবিষাতে আলোচনা করিতে হইবে। স্থতরাং সে সম্বন্ধে এথানে আর কিছু বলার প্ৰয়োজন নাই।

আত্মা আনমনের যে সমস্ত উপায় পুর্বে বণিত হুইল, তাহাতে অনেকের মনে এই সন্দেহ থাকিয়া যাইতে পারে যে, মাধামিক বস্তু:ত (Instrumental medium ) যে শক্তির আবির্ভাব হয়, তাহা আত্মিকের শক্তি না হইতেও পারে। আত্মিকের <sup>শ</sup>ক্তি বাতীত অক্স যে সমস্ত শক্তি এক্লপ অবস্থার ক্রিরা কৰিতে পারে, তাহারও সংক্রিপ্ত আলোচনা পূর্বেকরা হইয়াছে। এরণ অবস্থার যে সকল শক্তি ক্রিমাশীল হইতে পারে, তাহাদের মধ্যে স্থাত্ত-হৈত্ত (Subliminal consciousness) এবং চুম্ব কৰ্মজ্ঞ (Magnetic power) এই ছইটার বিকাশ হওয়াবই সম্ভাবনা সর্ব্বাপেকা বেশী। আত্মা আনয়নের বিভিন্ন অবস্থার সুপ্ত হৈওম্ভ কির্পে কার্যাকর হইবে তাহার কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। কিন্তু অনেকের ধারণা. আত্মা আনমন প্রভৃতি ব্যাপারে যে শক্তির ক্রিয়া শক্তিত হয় তাহা চুৰ্কশক্তিরই বিকাশ মাত্র। অবশ্র এই মত-বাদের মধ্যে যে অনেকট। যৌক্তকতা আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এমন কি, অনেক স্থলে চুম্বশক্তি ভিন্ন অনেক ঘটনার কোন সমত ব্যাখ্যাই দেওরা

যার না। উদাহরণ অরপ নিয়ে একটা অতি সাধারণ পরীক্ষার বিষয় বিষুত হইল।

একটা পাতলা পিতলের ঘটা জলশৃন্ত করিয়া, ছই জন লোক ছই দিকে বিদিয়া চার অ'জুলের ঘারা ঘটাটকে ঝুলাইয়া রাখুন, এবং একাগ্রভাবে ঘটার বিবয় চিন্তা করিতে থাকুন। উদ্দেশ্ত—মনের একাগ্রতা সম্পাদন করা। অন্ত যে-কোন বিষয়েও চিন্তা করিতে পারেন। কিছুক্রণ—প্রায় ১০।১৫ মিনিট পরের ঘটাটকে ডান বা বাঁদিকে ঘূরিতে আদেশ কর্লন—ঘটা ঘূরিতে থাকিবে। আবার থামিতে অ'দেশ কর্লন—ঘটা ঘূরিতে থাকিবে। অথানে ঘটাতে আজিকের আবির্ভাব হইয়াছিল, এরূপ ধারণা করা যায় না। স্থতরাং এথানে যে শক্তির বিকাশ হইল, ডাহাকে চুম্বকশক্তির (অথবা ইচ্ছাশক্তির) ক্রিয়া ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে প

এই সকল ঘটনার বা শক্তি-বিকাশের উল্লেখ করিরা অনেক বৈজ্ঞানিক আজ্মিক আবির্ভাবকে একেবারে উড়াইরা দিতে চাহেন। তাঁহাদের মত—আমরা আজ্মিক শক্তি বলিয়া যাহা গ্রহণ করি, তাহা চুম্বকশক্তি বা ইচ্ছাশক্তির প্রকারভেদ মাত্র। যাহারা এই মত পোষণ করেন, তাঁহাদিগকে নব অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের জন্ম ঘটনার কথা স্মরণ করিতে বলি। দেখানে তো কাহারও ইচ্ছাশক্তির বা চুম্বকশক্তির ক্রিয়া ছিল না। তবে আত্মিক আবির্ভাবকে একেবারে উড়াইরা দেওরা যায় কিরূপে?

কিন্তু আত্মিক আবির্ভাব আরু আর শুধু তর্ক-বিতর্কের বা মতবাদের ব্যাপার নয়। পূর্বে যে সমস্ত উপায় বর্ণিত হইরাছে, তাহা ব্যতীত তর্ক-বিকর্কের অতীত, চাকুৰ-প্রমাণ-সিদ্ধ আহও উপার আছে। ভবিষ্যতে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা বাইবে।

বর্ত্তমান প্রথক্ষে ব্যবস্থৃত করেকটা পারিভাবিক শব্দ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা বাউক। আমরা Medium (মিডিরাম) শব্দের বাংলা অমুবাদ করিরাছি—'মধ্যবর্ত্তা'। প্রকৃতপক্ষে 'মিডিরাম' শক্তি ও শক্তির ক্রেটার বা ভোক্তার মধ্যে মিলনস্ত্রে। 'মিডিরামের' মধ্য দিরাই শক্তির বিকাশ সম্ভবপর হয়। তাই 'মিডিরামের' বাংলা অমুবাদ 'মধ্যবর্ত্তা' হওরাই সঙ্গত বলিরা মনে হয়। এই 'মিডিরাম' মামুষ হইতে পারে, অধবা অক্ত কোন অমুবাদ শর্মায় কর্ম এবং আলোচনার স্থবিধার জন্ম জড় 'মিডিরাম' রাথিবার জন্ম এবং আলোচনার স্থবিধার জন্ম জড় 'মিডিরাম'এর বাংলা অমুবাদ করিয়াছি—মাধ্যমিক। প্রকৃত পক্ষে মধ্যবর্ত্তা এবং মাধ্যমিকের মধ্যে ভাবগত কোন পার্থক্য নাই। কেবল ব্যবহারের স্থবিধার জন্ম বিভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হইরাছে।

এই প্রথমেরই অক্সন্ত Philosophy of apparition এবং ইহার অন্থাদ সম্বাদ সম্বাদ আলোচনা করিয়াছি। যদি কেহ এই পারিভাষিক শব্দ সম্বাদ ভূল প্রান্তি প্রদর্শন করেন এবং উপযুক্ত পারিভাষিক শব্দ সম্বাদত বাংলা ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি পাইবে। এবারে নিয়লিখিত শব্দ গুলী গৃহীত হইরাছে,—

Medium—মধ্যবন্তী; কড়মিডিয়াম বা Instrumental Medium—মাধ্যমিক; Philosophy of Apparition—মায়াদর্শন; Apparition—মায়ামূর্তি; Seance—
আত্মিক চক্র বা আত্মিকাধিবেশন; Table Spilting—
টুল চালা, টেবিল চালা; ইত্যাদি।

# খাদি-প্রতিষ্ঠান-কলাশালা

## রায় ঐজিলধর সেন বাহাতুর

করেক বৎসর আগে দেশে একটা নবযুগ আসিরাছিল। নবযুগ বলিতেছি, কারণ যুগটা সম্পূর্ণরূপেই একালের

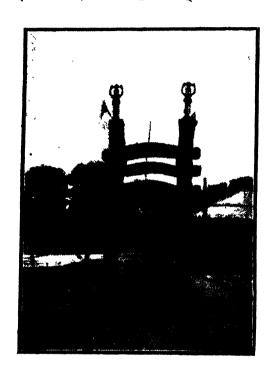

প্রবেশ-তোরণ
(উর্বোধন উৎসব উপলক্ষে সাঁচী
স্ত্রুপ-ডোরণের অনুকরণে
নির্শিত )

আবহাওরা হইতে বিভিন্ন। এ নবযুগের প্রারম্ভেই হঠাৎ একদিন শোনা গেল— দেশের স্বাধীনতা চাই—কিন্তু সে নাধীনতার বুদ্ধে হাতিরার না হইলেও চলিবে,—বিনা রক্তপাতেই আমরা লড়াই কত্বে করিব। কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। কিন্তু দেখিলাম, দেশের লোক সত্যসত্যই নিক্লপদ্রব স্বাধীনতার যুদ্ধে মাতিরা উঠিরাছে; এবং তাহার। যে শক্তির পরিচর দিতেছে তাহাও
সহজ নহে। সে ক্ষের স্থপ্ন অবশু ভাঙিরা গেল;—কিন্ত
এই সমরেই অসহযোগ বুদ্ধের নেতা মহাত্মা গান্ধী একটা
হাতিরারের আবিভার করিরাছিলেন। ভারতবর্ষের আশা
শিবরাত্রির শলিতার মত এখনও তাহাকেই জড়াইরা ধরিরা
ভাগিরা আচে।

মহাজ্মা বলিলেন— বরে ঘরে চরকা ঘোরানো জারন্ত কর, ভোমরা স্বাধীনতা পাইবে—ভোমাদের দাহিদ্য-ছঃথ দূর হইবে। চরকার ঘারা স্বাধীনতাশাভ হইতে পারে, এ কথা কথনও কলনার আসে নাই। কিন্তু চরকার ঘারা যে দারিদ্যা দূর হইতে পারে তাহা বিশ্বাস করিতাম। কারণ বয়স প্রায় ৭০এর কাছাকাছি পৌছিতে চলিয়ছে। জীবনের গোড়ার দিকটার এই চরকার শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। চরকার থৌবন তথন চলিয়া গিয়াছে—কিন্তু তাহার স্থবির হাড়ে যে শক্তি ছিল, তাহাই দারিদ্যুকে চের দিন ঠেকাইয়া রাথিয়াছিল। নিজে চরকা ধরিতে পারিলাম না, কিন্তু তাড়াড়াড়া থাদি কিনিয়া পরা স্ক্রক করিয়া দিলাম।



কলাশালার অফিন গৃহ

তারপর সে ঢেউ-ও চলিয়া গেল—খাদির ভিতর ভেলাল তাহাদের নিজেদের স্থানে জাঁকিয়া বসিল। মনে মনে

ভাবিলাম বৃদ্ধিশক্তিতে ঘুণ ধরিয়াছে, তাই অত সহজেপৰ কথায় বিশ্বাস হয়। চোথের উপর যান্তিক সভাতার অমুভ শক্তি প্রতিদিন প্রত্যক করিতেছি—তথাপি চরকার মোহে প্ৰিয়া গেলাম !

কিন্ত চরকার শক্তি যে সভ্য সভাই যোহ নহে, ভাহা একদিন চোখে আঙুল দিয়া বুঝাইয়া দিলেন আমার অমুদ্প্রতিম শ্রীমান হেমেরলাল রায়। 'ভারতব.র্য'র একটা প্রবন্ধ সম্পর্কে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের প্রয়োজন ছিল। ত্রিশাম ভায়াকে থাদি-প্রতিষ্ঠানে পাওয়া যায়। :স্বতরাং ছপুর **K**:

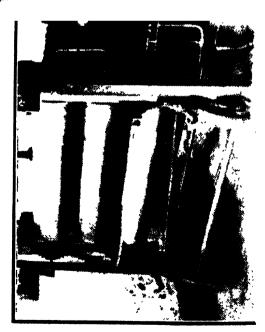

কাপড় ইন্ডিরি করিবার হয়

বেলার একদিন প্রতিষ্ঠানেই তাঁহার কাছে গিরা হাজির হইলাম।

काय विठारेबा हिन्दा चात्रिय, छादा वितालन, पापी, আরম্ভ হইল-দেশী ও বিদেশী হিলের ধৃতি আবার প্রতিষ্ঠানে যথন আপনাকে পাইরাছি, ত্বন দরা করিরা প্রতিষ্ঠানের পণ্যসম্ভার দেখিয়া ঘাইতে হইবে। কভকটা



কলাশালার করেকজন কর্মী

ভদ্রতার খাতিরেই সীকৃত হইলাম। প্রকা**ও আ**ফিস— এ-ঘর ও-ঘর ঘুরিয়া কাজ-কর্ম্মের বহর দেথিয়া মন বিশ্বরে ভবিয়া গেল। কিন্তু ইহা অপেকাও বিশ্বরের বস্তু যে এইখানেই আছে—তাহা জানিতাম না। তাহা বুঝিলাম গুদাম-ঘরে পা দিরা। প্রকাণ্ড বর থাদির স্তুপে পরিপূর্ণ। খাদির কথা মনে হইলেই যেমন মোটা অসমান স্থভার কাপডের কথা মনে হয়---এ তো তাহা নয়। চেহারা যে একেবারে বদলাইয়া গি**রাছে। কাপড টের** পুরু, বুননী চমৎকার জমাট, আমার থানের ভিতর বৈচিত্ত্যের অভাব নাই :-- নানা রক্ষের রংএর স্মাবেশে সেগুলি মিলের বল্লের মতই স্থন্দর।

হালিয়া ভিজ্ঞাসা করিলাম—এগুলি সভাসভাই থান্দি তো গ

ভাষা হাসিয়া উত্তর দিলেন—তাতে সংশব নাই।

সেদিন একটা সভ্যকার আনন্দ শইরা বাড়ীতে ফিরিরাছিলাম। মনে হইতেছিল—স্বপ্ন সফল হওরা হর তো অসম্ভব না-ও হইতে পারে। বুদ হইরাছি। স্থতরাং আগের বাংলা কি ছিল আর এখনকার বাংলা কি হইয়াছে. উদ্ভেক্তি না হইয়া ধীরভাবে আৰু তাহা আলোচনা

করা আমার প্রে যত সহজ, যুবকদের পক্ষে তত সহজ হয় তো না-ও হইতে পারে। বিজ্ঞানের ঢের উরতি হইরাছে অহাকার করি না—কিন্তু সজে সজে বিলাসও বেন পারা দিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে। তাহার ফলে মায়ুবের

কাণড় হইতে জল নিংড়াইবার যন্ত্র

তুঃধ বত বাজিরাছে, সে অমুণাতে স্থধ বে বাড়ে নাই—
সংস্থাব যে বাজে নাই তাহা নিশ্চিত। এবং এ কথাও
ঠিক যে, দেশ যদি ফিরিরা চলার পথ না ধরে—তবে
তাহার কল্যাণ শ্বরং বিধাতাও দিতে পারিবেন না। থাদি
দেশকে হয় তো সেই ফিরিরা চলার পথেরই সন্ধান দিতে
পারিবে; তাই থাদির উয়তি দেখিয়া সেদিন অত আনন্দিত
হইয়াছিলাম।

ইহার কিছুদিন পরেই সোদপুর কলাশালার উদ্বোধনের নিমন্ত্রণ পাইলাম। মহাজ্ঞা স্বরং কলাশালার উদ্বোধন করিবেন। এখন আর কোধাও বেনী যাতারাত করিতে ইছা করে না—বিশেষতঃ ট্রেণের হাজামা থাকিলে এই আনিছা আরও প্রবল হইরা উঠে। তথাপি থাজিপ্রহিরার দেখিরা মনের ভিতর যে কোতৃহল উদ্ধীপ্রহিরাহিল, তাহাই কলাশালার উদ্বোধন-ক্ষেত্রেও টানিরা লইরা গৈল। সেদিন ট্রেণেও বেকার ভিত্ত—সব কলাশালার উদ্বোধন দর্শন কামনার সোদপুর ব্যত্রী। সোদপুরে পৌছিরাও দেখি বিত্তীর্থ মাঠ লোকের মাধার ভরিরা গিরাছে।

প্রথমেই প্রবেশ-ভোরণটি চোখে পছিল। অভ্যস্ত

সাদাসিধা জিনিস, কিছ তাহারই ভিতর তাহার সৌন্দর্য্য ভারি চমৎকার খুলিয়াছে। মোট কলাশালাটি ত্রিণ বিঘা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। অত বড় স্থান তবুও কোণাও তার জ্রীর অভাব নাই—সবটা দেখিয়া একটা আশ্রম বলিয়া

মনে হর। ভোরণ পার হইরাই একটি ঘর;
তাহার ভিতর কতকগুলি বল্প বিজ্ঞারের জাল্ল
নাজাইরা রাখা হইরাছে। তার পরের ঘরটিতে
বা-শার সাহায্যে কাপড় ধোলাই করা হর।
তার পরেই রঞ্জন গৃহ। এ ঘরটি প্রকাশু।
এখানে রংএর নানাপ্রকার পাত্র বসিরাছে—
কালো, হলুদ, লাল, নীল, পাটল কোনো
রংএরই অভাব নাই। বল্পে রং চড়াইরা
প্রথমে তাহাকে স্থোর উত্তাপে তাতাইরা
তাহার স্থারিত্ব পরীক্ষা করা হয়। তারপর
সাবান দিয়া দেখা হয় রং উঠে কি না। শেষ
পরীক্ষা বল্পের অগ্রি পরীক্ষা—বাপ্পের ভিতরে
দেহ ডুবাইরাও যদি রং বিবর্ণ না হয় তখনই

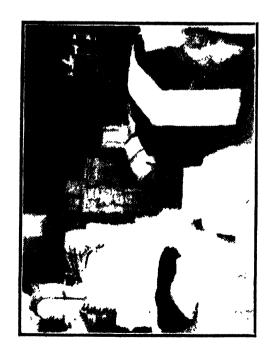

ওদানে রক্ষিত বল্লের পাহাড়

ভাহার গাবে পাকা রংএর পাশপোর্ট আঁটিরা দেওরা হয়। এমনি করিরা নানা রকের সহদ্ধে সেথানে পরীকা িগভেছে। এই বরে ইন্ডিরিরও ব্যবস্থা। মিলের কাপড়ের ফানস্ বে অত ক্ষমর হর তাহার কারণ থুব ভারী কলের চাপে ফোলিরা তাহাকে পাট করা হর। এথানেও ইন্ডিরির কাজ বালের সাহাব্যেই নিম্পার হইতেছে। মিলের বল্ল অপেকা বাহিরের চেহারাতেও থাদি বাহাতে হীন বলিয়া প্রতিপর না হর, সেইজ্ঞ ইঁহারাও কলে থাদি ইন্ডিরির ব্যবস্থা কবিরাছেন। শুনিলাম এথানকার কল-কজা অধিকাংশই বীযুক্ত সতীশচন্ত্র দাসপ্রপ্রের পরিকল্পিত। এ সমন্তর জ্ঞ যে সব বৈদেশিক যন্ত্র-পাতি কল-কজা আছে, তাহা হাজার হাজার টাকার বিক্রের হর। বিদেশে হাজার হাজার টাকা



বদ্ধের সাহায্যে কাপড় রং করা হইতেছে না পাঠাইয়া তিনি দেশেই সেগুলি অতি সন্তার তৈরী করাইয়া লইয়াছেন।

কোন একথানি সামরিক পত্তে এই সহর্বে একটা মন্তব্য দেখিরাছিলাম। এখানে সে সহব্বে ছই-একটা কথা বলা সক্ষত মনে করি। মন্তব্যে থাদির কাব্দেও কল-কজা ব্যবহারের কম্ম একটু উপহাসের ইঞ্চিত ছিল। কিছু ইহা লইরা উপহাসের কোনই কারণ নাই। বে সব কল-কজা বরে-বরে চলিতে পারে এবং বাহা দরিক্রকে শোবণ না করিরা অরদান করে এবং চরকাকে আশ্রর দিরা বন্ধ-শিরের মত একটা বিরাট শিরকে কাগাইরা রাখে, তাহার ব্যবহার দোবের হইতে পারে না। বান্তিক সভ্যতার বিরোধী মহাত্মা গান্ধীর উরোধনও এই সত্যেরই ইঞ্চিত ক্রিভেছে। এই

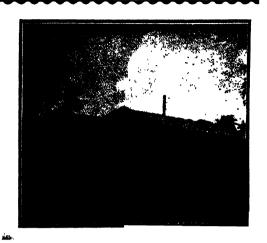

রঞ্জন-গৃহ

বিরাট খরের অর্দ্ধেকটাকে বর্ত্তমানে ওদাবে পরিণ্ড করা হইরাছে। কাবের প্রসারের সঙ্গে সজে হর ড ধীরে ধীরে সমন্ত বর্টাই যন্ত্রগৃহে পরিণ্ড হইবে।

কলাশালার নৃতন একটি অট্টালিকা নির্মাণ করা হইরাছে। এই অট্টালিকার নানা প্রকাঠে নানা রকমের কাজ হর। একটির ভিতর যন্ত্র-সাহায্যে স্তার পাক, সমতা, নম্বর, বল্লের দূচতা প্রভৃতি নির্ণয় করা হর। বল্লের উন্নতির পকে এই সমস্ত পরীকা অপরিহার্য। মিলের স্তার সহিত চরকার স্তার তফাৎ কোথার, তাহা জানিরা চরকার সাধারণ স্তাও বাহাতে



প্রতিষ্ঠান-কল্মাদের বাস-গৃহ

রক্ষের তূলা, চরকা, পিঞ্জন, পুরান্তন ঢাকাই
মসলিন প্রভৃতি এই ঘরে সাজাইরা রাধা
হইরাছে। সম্প্রতি প্রতিষ্ঠান হইতে ছইশত
নম্বর স্থতার ঘারা যে মসলিন্ধানি তৈরী
হইরাছে, এই ঘরে তাহারও দর্শন মিলিল।

কলাশালার পিছনের দিকে সভীশবাবুর থাকার স্থান। তিনথানি মাত্র থোলার ঘর। বেলল কেমিকেলে থাকা কালীন তাঁহার বাসগৃলের আড়ম্বরও আমাদের দেখিবার স্থােগ হইরাছিল। কিন্তু এই খেচ্ছার্ড দারিদ্রোর ভিতর তাঁহার এই অনাড়ম্বর কূটীর মনে যে শ্রেমার রেথা টানিয়া দিয়াচে বেলল



বাষ্পাধার—ইহার ভিতরে বাষ্পের সাহায্যে থাদির রং পাকা করা হয়

কোন অংশে মিলের স্তার অপেকা হীন না হয়, তাহার চেষ্টা করা হইডেছে। একটি দ্ব লাইব্রেরী। নানা রকমের গ্রন্থে ইহার আল-মারীগুলি পরিপূর্ণ। এখানে একটি 'ডার্কক্ম'ও তৈরী করার হইরাছে। ম্যাজিক লগুনের শ্লাইড তৈরী করার সম্পর্কে এই দ্রটির প্রয়োজন। থাদি-প্রতিষ্ঠানের ম্যাজিক লগুন শ্লাইড গোটা ভারতবর্ষে দুরিতেছে। শুনিলাম একসেট শ্লাইড নাকি ইতিমধ্যে ৮ হাজার মাইল ঘ্রিয়া আদিয়াছে। একটি দরে মিউজিয়াম। নানা



কেমিকেলে থাকা কালীন অত জাঁক-জমকের ভিতরেও তালা জলভি চিল।

সভার থাদিপ্রতিষ্ঠানের ১৯২৫ সালের বাংসরিক রিপোর্ট বিতরণ করা হইতেছিল। আমাকে একথানা রিপোর্ট তাঁহারা দিরাছিলেন। এই রিপোর্টথানিতে তাঁহাদের কাক্ষের থে পরিচর পাইলাম, তাহাতেও মনটা খুসিতে ভরিয়া গেল। করেকটা হিসাবের অন্ধ এথানে উন্ধ ত করিয়া দিতেছি। তাঁহাদের হাতে থাদি যে ক্রমাগতই উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়া চলিরাছে, এই অন্ধণ্ডলির দিকে তাকাইলে সে সহন্ধে আর কোন সলেহ থাকে না।



কুণী কর্মীদের থাকিবার ঘর

উৎপাদন ও বিক্রায়ের তুল্না-মূলক হিসাব কেবল জাত্মনারী হইতে যে পর্যান্ত পাঁচ মালে;—

১৯২৪ ১৯২৫ ১৯২৬ বিক্ৰম ১৭,৬৮৭ ৫৭,১৯৪ ১,০৪,৮১১ উৎপাদন ৫৫ মণ ৩০০মণ ৮২৩ মণ

দেখিলাম ১৯২৪ সালে জাত্রারী হইতে ডিসেম্বর পর্যান্ত এक वर्मात श्राज्ञिम ৮৫৩৫৮ । होकात थानि विज्ञत করিরাছেন এবং তাঁহাদের ১৯২৫ সালের বিক্ররের পরিমাণ ১, ৭৯ ২৬• টাকা। ১৯২৬ সালের বিক্রয়ের মোট অন্তটা এই হিদাবের বহিতে নাই। পরে হেমেন্দ্র ভারাকে জিজালা করিয়া জানিয়াছিলাম ১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠানে २,७১,৯৩২ , টाकाর थामि विक्रभ इहेबार्छ। छहे वरमदात्र ভিতর ৮৫ হাজারকে ২ লক্ষ ৬১ হাজারে পরিণত করাতে ए कि विश्व अधावमां ७ विश्वात पत्रकात्--- वावमां महस्क বাঁহাদের এভটুকুও ধারণ। আছে তাঁহাদের কাছে তাহা সহক্ষেই অনুমেয়। খাদির প্রসারের পরিচয় এই রিপোর্টের ভিতর আরও অনেক স্থলে পাইরাছি। কলিকাতা ছাড়া বাংলার আর কোণাও ৩ছ থাদি পাওয়া যার সে ধারণা আমার ছিল না। কিন্তু রিপোট পড়িরা বুঝিলাম—কেবল वाश्नात महत्रश्रीलाज नाह जानक महकूमाराज व देशायत কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইবাছে। তিনবৎসরের ভিতর প্রতিষ্ঠানের



কামার ও স্তারের কার্ক করিবার গৃহ



বৈজ্ঞানিক ও রাসায়নিক পরীক্ষাগারের একাংশ বিক্রয়-কেন্দ্র বাড়িয়া ২০টিতে এবং উৎপাদন-কেন্দ্র ১৩টিতে পরিণত হইয়াছে।

ধাদি প্রচারের জন্ম ইঁগারা যে ব্যবস্থা করিয়াছেন ভাহাও প্রশংসনীর। ১৯২৬ সালের জামুয়ারী হইতে জুন পর্যান্ত ছয় মাসে অস্ততঃ ৯৬টি স্থানে ম্যাক্রিক লগ্নের সাহায্যে

> বক্তৃতা করা হইয়াছে। প্রচার বিভাগ এক বংসরে ইংরেজী ও বাংলায় অন্যুন ৪৫ • টি প্রবন্ধের ছারা খাদির বাণী প্রচার করিয়াছেন।

খুঁত ধরিতে গেলে খুঁত যথেষ্ট ধরা যায়
এবং এ মক্ষিকাবৃত্তি কেহ কেহ যে না
করিতেছেন তাহাও নহে। কিন্তু এ কথাও
সত্য যে, এরূপ স্থনিয়ন্তিত, স্থান্থান
প্রতিষ্ঠান বাংলার গৌরব। প্রতিষ্ঠান
সাধাংণের সম্পত্তি। ইহার লাভের সহত্ত
টু ষ্টিদের ব্যক্তিগত লাভের সহত্ত নাই।
তথাপি যে উৎসাহ, একাপ্রতা, নিষ্ঠা এবং
শ্রদ্ধার সহিত ইইারা প্রতিষ্ঠানের কাজ
করিতেছেন মামুহ একাক্ত আর্থের থাতিরেও



কিছু সঞ্চিত ছিল তাহাও ব্যর করিয়। তিনি
আন্ধানিংম্ব। কিছু অর্থে নিংম্ব হইলেও
কর্ম্মের সম্পাদে তাঁহার ঐপর্য্যের ভাঙার
ভরিয়া রহিয়াছে। বস্ততঃ কলাশালা
নিংমার্থ কর্মাদের একটি তীর্থ বলিলেও
অত্যক্তি হয় না। প্রাচীন ভারতের
আশ্রমের মতই কোনো ব্যক্তি বিশেবের
নহে—দশের ও দেশের হিতে ইহার সমস্ত
কাজ উৎসর্গীকৃত। কর্ম্মীরা ভোরে ৪টার
সময় প্রার্থনার হারা কাজ আরম্ভ করেন
এবং সন্ধ্যা ৭টায় প্রার্থনার হারা কাজ
শেব করেন। মনের ভিতর অসহটি নাই

ক্লাশালার রাসায়নিক ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার কোন জিনিসের উপরে সেরূপ ভালবাসা দেখাইতে পারে না। থাদি-প্রতিষ্ঠানে ত্যাগের বে আদর্শ আমি দেখিরাছি, তাহাই আমাকে মুদ্ধ করিরাছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা বে ত্যাগ ও নিষ্ঠাকে ধারণ করিরাই বুগে যুগে সার্থক হইরাছে, এখানে আসিলে তাহারই পরিচর পাওরা যার। সতীশ বাবু বহু অর্থ এবং অর্থের অপেক্ষাও মান্তবের পক্ষে যাহা লোভের বস্তু—অফল্র সন্মান, প্রাভুদ্ধ ও প্রতি-পত্তি ধূলিমৃষ্টির মৃত ত্যাগ করিরাই থাদির ব্যু আপনাকে উৎসূর্গ করিরাছেন। যাহা



উপাসনার প্রাখণ



কাপড় ধোলাইএর ঘর

— গ্লানি নাই—বিরক্তি নাই। বিভিন্ন জাতি
ও সম্প্রদারের লোক কাজের উদ্দেশ্তে
পরস্পরের কাছে থাকিরা ডেদ জুলিরাছে,
বৈষম্য জুলিরাছে—এক পরিবারের লোকে
পরিণত চইরা গিরাছে।

ইরোরোপীর সভ্যতার অমুকরণের পথ হইতে ফিরিরা চলার একটা সাড়া বে আমাদের চিন্তাপীল লোকদের মাথার ভিতর আগিরাছে ভাহা কক্ষ্য করিরাছি। কিন্তু কাক্ষের ভিতরে ভাহার প্রতিষ্ঠার স্পষ্ট গরিচর পাইলাম সোদ-প্রের এই কলাশালার। ভাই এই প্রতিষ্ঠানটিকে ভূদরের আনন্দ দিয়া অভিনন্দিত না কছিয়া থাকিতে কলাশালা দেথিয়া আসেন, এবং ষ্থাসাধ্য খাদি ব্যবহার পারিতেছি না। ১৯২০ সালে ভারতবর্ষ যে নিরুপদ্রব করেন।

সতাগ্রাহের স্থপ্ন দেখিরাছিল, কে জানে হর ত ইহার কর্মীরাই তাহা বাস্তবে পরিণত করিবেন। বৃদ্ধের মনে অনেক স্থপ্নই জাগে। তাহার সব স্থপ্ন যদি সত্যে পরিণত হইত!

সভীশ বাবু সর্ক্ষ্যাধারণের জন্তু
নিজে দে ভাগে স্থীকার করিয়াছেন,
জনসাধারণ যদি সেই ত্যাগের উপযুক্ত
মূল্য প্রদান করেন, তবেই সভীশ বাবুর
ত্যাগ স্থীকারও স্থার্থক হয়, জনসাধারপেরও ফুভজ্ঞতা স্থীকার করা হয়।
বৈ জন্ত বেশী কিছু করিতে হইবে না,
বাহার যখন স্প্রিধা হইবে, তিনি
বিষয়ে একবার গিয়া থাদি-প্রতিষ্ঠান



সভীশচন্দ্র দাস প্রপ্তের বাস-বুটর

### বদস্ত

### শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দত্ত, এম-এ

|              | Sara almia           | ভন্ন ভীতি শব্দিত                    | জগজীবানন্দিত ছে।            |
|--------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| এস           | শীত্বন-কম্পিত        |                                     |                             |
| এস           | বিনাশনকু জ্বাটি      | <b>क</b> हे। कृत्युक्ति             | সমণোকবন্দিত হে॥             |
| এশ           | নভোনীগনিৰ্মণ         | বায়ুপ <b>থস্বচ</b> ্ <b>ল</b>      | ঋ্চুরাজবাস্থিত হে।          |
| এশ           | দশদি শিউক্ষাগ        | <b>উ</b> বাবধ্ <b>ংগল</b>           | বালাক্লণলান্থিত হে ॥        |
| এ <b>দ</b> . | প্রমূদিতহিলোগ        | ফুলবালাহিন্দোল                      | স্থ্বসশৃষ্টিত ছে।           |
| এশ           | মধুলিহ গুঞ্জন        | वष्य <b>पृज्ञ</b> न                 | লাজমানকুষ্ঠিত হে॥           |
| এশ           | বিবসন <b>ৰ</b> ণ্ডিত | ফু <b>ল</b> পা <b>তামণ্ডি</b> ত     | বনরাজিবান্ধব হে।            |
| এশ           | মনসিজ অভিত           | প্রিয়া <b>গাগিশঙ্কিত</b>           | প্ৰছাপতিতাওৰ হে॥            |
| এস           | <b>ছায়াপথা</b> ক্ষ  | <b>মৃক</b> ভারা <b>ঝ</b> র্ক        | ঝিকিমিকিউচ্ছল হে।           |
| এস           | ধরাননচুখিত           | <b>শ্ল</b> গদেহবি <b>শ্বি</b> ত     | সিতাননপ্রো <b>ত্ত</b> ণ হে॥ |
| এশ           | নবভূণসজ্জিত          | <u>রূপশোভালব্বিত</u>                | গোঠমাঠরঞ্জন হে।             |
| এগ           | চূততক্ষমূল্পরী       |                                     | বধুমানভঞ্জন হে ॥            |
| 47           | কুৰকুহউচ্ছাস         | ,<br>স্ক্ <b>ল</b> ণ্ <b>নিখা</b> স | ব্যথান্তরাছন্দিত হে।        |
| 47           | <b>নুশীতলনি</b> র্মর | পথক্লেশ কর্জন                       | कविषमविष्य (ह॥              |
| <b>–</b> •   | <b></b> 10 1 1 1 1   | • • •                               |                             |

# কোষ্ঠার ফলাফ্ল

#### শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

¢ &

ভাকার বাবুর ব্যবস্থায় ও সহ্বদয় ব্যবহারে এবং জয়হরির সেবাবত্বে গণেনবাবু সন্ধরই সারিয়া উঠিলেন।
আগন্ধক মৃবক ছইটির কর্ম বিম্প উদাসীন ভাবটা আমরা
বুঝিতে না পারিলেও তাহারা উভয়েই শিক্ষিত ও সাহায্যতৎপর। তাহাদের সহিত আলাপ আলোচনায় গণেন
বাবুর চিস্তা-পীড়িত হুর্জহ দিনগুলি সহজেই অতিবাহিত
হইতেছিল ও তাহা তাঁহার স্বাস্থ্য সঞ্চরে বিশেষ সাহায্য
ক্রিতেছিল।

গণেন বাবুর জন্ম ডাব্রুর ব্রব্ধর ব্যবস্থা না করাটা জন্মহরির মনঃপুত হর নাই! তিনি ঔবধ না দিলেও জন্মহরি সে কাজ্টা নিজের বিশ্বাসমত করিয়া চলিয়াছিল। শিব-গঙ্গার স্থান করিয়া প্রত্যাহই বাবা বৈস্থনাথের চানে মৃত স্থানিয়া গণেনবাবুকে থাওয়াইত। এখন সে তাঁহাকে লইয়া সকাল-সন্ধ্যা একটু বেড়ায়।

আমার ভর হয়,—কোন্দিন না মাড়োয়ারিদের মোটার-লরিতে হাওয়া থাওয়াইবার সধ্চাণে ও গণেনবাবুকে ছমকায় চালান দিয়া বসে! তাই নিতাই তাহাকে সে সম্বন্ধে সত্তর্ক করিয়াছি।

সে বলে— "আমি কি এম্নি মুখ্ধু! উনি না পারেন লাফাতে, না পারেন ফুল্তে!" অর্থাৎ এই ছইটি গুণ না থাকিলে মোটার-লরি চাপা চলে না, ইহাই তাহার ধারণা। তাহার এই ধারণাটা দৃঢ় থাকিলেই বাঁচি.।

গণেন বাবুর পথ্যাদির পরিবর্জন ও ক্রমোরতিটা ডাক্টার বাবুর ব্যবস্থামত প্রথমে তাঁহার বাসাতেই পাকিত ও পাক-স্পার্শ ঘটিত। পরে সেই প্রমোসন্মত মধ্যে মধ্যে আমাদের বাসাতেও তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া ধাওয়ানো হইত। এ বিষরে সর্প্রতই জরহরির উৎসাহ ও সহ্যোগ সমান ধাকিত। ক্রমে আহারাদি সম্বন্ধে আর কোনো বিধি-নিষেধ বহিলনা। আমি আৰু করেকদিন লক্ষ্য করিতেছিলাম—গণেন বাবু যে-পরিমাণে স্বান্থা ও শক্তি ফিরিয়া পাইতেছিলেন, আহারাদি সম্বন্ধ বাধামুক্ত হইতেছিলেন, এবং ডাক্টার বাবু ও আমরা—তাঁহাকে বিবিধ ভোজ্য থাওয়াইয়া আনন্দ অন্থত্তব করিতেছিলাম,—তিনি সেই পরিমাণে ফুরিহান হইয়া পড়িতেছিলেন! শ্যাগত হর্মল ও চয়ম হতাশাগ্রন্থ অবস্থায় তিনি যে ভাবে ও যত কথা কহিতেন,—এখন হস্থ স্বল অবস্থায় তাহা দিন দিন যেন মৃদ্ধমন্থর হইয়া আসিতেছে। দীনভাবে মাথা নীচু করিয়া আসেন বান, কিছু জিজ্ঞানা করিলে ধারে হু'একটি কথায় উত্তর দেন। সে-ভাবটা এতই স্কুম্পাই যে জয়হরি পর্যান্ধ তাহা লক্ষ্য করিয়াছে এবং সে-জয় চিন্তিত ও কুর্ম হইয়াছে।

ভাবিলাম—ইহাই ত স্বাভাবিক। শিক্ষিত ভদ্র লোক—পীড়া কাতর অক্ষম অবস্থার অপরের সেবা যত্ন, বাধ্য হইরা, সহক্ষেই লইতে পারেন,—এমন কি প্রাধী হইতেও পারেন; কিন্তু স্বস্থ সবল অবস্থার তাহা ক্রপার ভারের মত তাঁগাকে চাপিতে থাকে। দরা গ্রহণ করার একটা দারুণ পীড়াও আছে; সক্ষম অবস্থার সেটা বেশিদিন সহিতে হইলে মামুবের মনুষাত্ব আঘাত পার; সে হীন ও অপনানিত বোধ করিতে থাকে। সক্ষমের অক্ষমতার পরিচর লক্ষা সক্ষেচই বাড়ার,—ভাহাকে নত করিতে থাকে।

ভাক্তার বাবু অভয় দিলেন, তাঁহাকে এখন দেশে.
পাঠানই উচিত। গণেনবাবু বোধ হয় ভন্ততার সঙ্কোচ ভেদ
করিয়া কথাটা পাড়িতে পারিতেছেন না। খুব সম্ভব—
সেই না-পারাটাই ভাঁহাকে পীড়া দিতেছে।

সকাল সাভটা আন্দাক গণেন বাবুকে দেখিতে গেলাম। দেখি ব্বক ছইটি "মুলার্স-রিস্টেমে" (Muller's Systema) করবৎ করিতেছে। আমাকে দেখিয়া সহাত্তে বন্ধ করিল। আমি নিষ্টে করিলে বলিল—"পনের' মিনিট হরে গেছে।"

ভিজ্ঞানা করিলাম—"গণেনবাবু কোথার ?" শুনিলাম জন্নহরি বাবুর সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছেন, রোজই যান— কিরতে ন'টা হয়।

আমাকে বদিতে বদিদ। তাহাদের দহিত কথা কহিতে আমার ভালও লাগে,—দেশের ও দেশের হঃখ-দারিদ্রোর কথাই তাহাদের প্রধান কথা।

কথার ফাঁকে বীরেক্স সহসা বলিয়া উঠিল—"দেপুন— গলেনবাবু সত্তব সেরে উঠলেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর প্রফুল্লতা ফুট্তে দেপলুম না। জোর ক'রে হালকা হাসি হাসলেও তার মাঝে একটা চিন্তা যেন অমুস্থাত রয়েছে বলে মনে হয়।"

বলিলাম—আমার চুঙ্গই পেকেছে, বৃদ্ধি কি অভিজ্ঞতাটা তোমাদের বয়সের নীচে যে স্থানে ছিল তার চেয়ে বড় বেশী নড়েনি, -- নড়তে চায়ওনি, -- স্থতরাং আমার অনুমানটায় ভূল থাকাই সম্ভব। আমিও ওটা লক্ষ্য করেছি, তাতে আমার মনে হয়—গণেনবাবু ঠিকই সেরে উঠেছেন। সেরেছেন বলেই—মাথাটায় অন্ত চিস্তাকে স্থান দিতে পেরেছেন। সঙ্কট পীড়ার অবস্থায়— জাবনের আশা যথন জত্নই ছিল বা ছিলই না,—ছিল কেবল যন্ত্ৰণা আর অনিশ্চিত অবস্থার অস্পষ্ট বিক্ষেপ,—ধারাবাহিক কিছু ছিলনা; তখন,—থাকে তো, একমাত্র নিজের িস্তাই প্রধান ছিল। যে নিজেই যেতে বঙ্গেছে,—স্ত্রীপুজের চিতা তার কাছে কতকণ স্বায়ী হয়! এলেও—এক মুশুৰুদ দীৰ্ঘবাদেই তার পরিসমাপ্ত। কিন্ত-সামর্থ্য এলে --- আশা উৎসাহ তুই-ই আসে, সঙ্গে সংগ স্ত্রীপুত্রের চিন্তাই তখন প্রবন্তর হয়,—নিজের ভাবনা পেছিয়ে পড়ে।"

বীরেন সঙ্গীটির সজে দৃষ্টি-াবনিময় করে বললে—"আপনি ঠিক্ ঠাউরেছেন।"

বলিলাম—"কিসে বুঝলে! তা কি বলা যায়—অনুমান নাই—'চত্রাহ্বনে তিনি বইতো নয়। জীবনে হতাশ হ'লে কেউ কেউ তো রামধন দান করিতে পারেন। তেলির ক্ষমিটের ক্থাই ভাবে; কেউ বাড় ঘোদের থৎখানা তাঁর প্রথম দিনের

বদলে নিতে তাড়া দেয়; এই রকম কত কি। বড় বড় সম্পত্তিশালী নৈষ্ঠিক জাপকেরা নায়েবকে ডেকে মৃত্-মন্দ জপ জ্রুত চালান,—বিধবা বড় বধু ঠাকুরাণীর পুত্রটির অকাল বৈরাগ্যের ব্যবস্থা করেন—যাতে সম্বর তার ধর্ম্মে মতি হয়। যাক্,—ঠিক্ কিছু কি বলা যার! তবে—ঠিকটা আর দিনকতক পরে স্বরং জানতে পারব' বলে আশা করছি বটে।"

যুবক্ষয় হাসিয়া বলিল—"না—আপনি ঠিক্ই ঠাউরে-ছেন,—এই দেখুন না।"

এই বলিয়া রোল্করা একসীট ফুলিঙ্কেপ্ আমার হাতে দিল।

খুলিয়া দেখি— পেন্সিলে আঁকা একখানি চিত্র; কুদ্র বৃহৎ বৃক্ষাদিতে পরিবেটিত বাঙ্গলার একটি পদ্ধী। কম্মেক-থানি কোটা আর চালাঘর। একটি রোগজীণা হৃতবৌবন
শ্রী যুবতী পুকুরঘাটে বসিয়া একবোঝা বাসন মাজিতে-ছেন, যেন'—

"ব্যথিছে বক্ষের কাছে পাধাণের ভার,—

তবুও সময় তার নাহি কাঁদিবার ।

উন্মাদ দৃষ্টি স্থদুর হইতে তাথা লক্ষ্য করিতেছে।

ছোট একটি মেরে—মারের সাহায্যার্থে একথানি থালা
মাণায় লইরা বাড়ীতে রাথিতে চলিরাছে। রুগ্ন একটি বালক
একবোঝা বিচালি মাথায় করিরা, আর এক হাতে গরুর দড়ি
ধরিরা—গরুটি লইরা বাড়ী চুকিস্ছে। সকলেরি মান মুখ,
ছিল্লবন্ত্র,—কোথাও কাহারো আশার আনন্দটুকুও নাই।
বন, নদী, গিরি প্রাক্তর ভেদ করিয়া একটি অস্পষ্ট আত্মার

সমাবেশগুলি—অবসান স্থচনা করিতেছে, দেখিলেই প্রাণের মধ্যে বিষাদ-ঘন সান্ধ্যরাগিণী সাড়া দিয়া উঠে; বুক-ভাঙ্গা গভীর খাস বাহির হইয়া আসে।

চিত্রের নিমে নামকরণ ছিল—"আমার সাধের সংসার", পরে "সাধের" স্থলে "স্থেরে" করা হইয়াছিল। শেষ, স্বটা কাটিয়া লেখা হইয়াছে—"হুভাগার সংসার!"

শিণরিয়া উঠিলাম। গণেনবারু বলিয়াছিলেন—"পেজিল দে ছবি এঁকেও সময় কাটাতুম"। তথন ভানিতে পারি নাই—'চত্রাঙ্কনে তিনি একজন দক্ষ শিল্পা, ছবিকে জীবন দান করিতে পারেন।

তাঁর প্রথম দিনের সকল কথা মনে পজিয়া আমাব চক্ষে

চিত্রখানি এতই সুস্পাই ও জাবস্ত হইর দেখা দিল বে, আমি আর সে দৃশ্র সহিতে, পারিলাম না। প্রাণটা ব্যথা চঞ্চল হইর। উঠিল। তাড়াতাড়ি কাগজখানি রোল্ করিরা বীরেনের হাতে দিরা বলিলাম—"এ তার ব্যথার রূপ,— বেখানে ছিল সেই খানেই রেখে দাও।"

"এখন চললুম" বলিয়া উঠিয়া পড়িলাম।

অনিশ্চিত চলা । মনটা পথ খুঁজিতেছে—পথ পাই-তেছেনা। বাহিরে পা ফেলিতেছে—ভিতরে ঘুরিরা মরিতেছে !

ড জ্ঞার বাবু কোথা হইতে ফিরিতেছিলেন। মোটার থামাইতে থামাইতে বলিলেন— মামি আপনাকেই চাই-ছিলুম,—আমুন, কথা আছে।

বলিলাম— শৰাজ বেড়ানে৷ হর্নি— আমি হেঁটেই যাচিছ, বিলম্ব হবে না!"

তিনি চলিয়া গেলেন।

এই তো খুঁজিতেছিলাম । বিচলিত ভাৰটা কাটিরা গেল। ছ'চার কথার পর ডাক্তার বাবু বলিলেন—"গণেন বাবুর শারীরিক পীড়া সহক্ষে চিন্তার আর কোনো কারণ নেই— তিনি ভাল হ'বে গেছেন, আর নিজেই দেট। আমাদের চেবে বেশী বুঝ:চন। এখন আটুকে রাখলে বোধ হয় তাঁর মানসিক পীড়া বাড়ানো হবে। নয় কি ?"

"আমারো তাই মনে হচ্ছে। তা-ছাড়া তাঁকে আর বেশী আটকালে তাঁর আত্মসম্মানকে অবনত করা হবে। ধুব সম্ভব—ভদ্রতা আর অবস্থা তাঁকে নারব থাকতে বাধা করছে। কিন্তু কর্তবার ওপর গেলেই সেটা বোধ হর মামুধকে অপমানই করতে থাকে।"

"বোধ হয়' বলছেন কেন,—ঠিকই ভাই !"

গণেন বাৰ্র মানসিক পরিবর্ত্তন ও চিত্রখানির কথা ভাক্তার বাবুকে বলিলাম। তিনি একটু নীরব থাকিরা বলিলেন—"এ অবস্থার কিন্তু একজন কেই সঙ্গে যাওরা উচিত,—জরুহরি বাবু"—

বাধা দিরা বলিলাম,—"মাপ কর্বেন, তাকে আমি বোধ হয় বেশী জানি। তাবের আতিশয্যে একটা অভাবনীর কিছু ঘটাইয়া বসা তার পক্ষে ধূব অসম্ভব নয়! না হয়, বদি ক্ষেরে তো—ছয়মান কি বছর খানেক পরে!" ভাক্তার বাবু হাসিতে হাসিতে বাগলেন,— "আমিও ওইরপই কিছু বল্তে বাচ্ছিলুম,—আপনি বাধা দিরে আমার মনোভাবটাই প্রকাশ করেছেন! বাক্, কিছ চাই একজন,— শে সম্বদ্ধে ভাববেন। কাল দেখা হবে কি ? সমন্ত্রী জান্লে আমিই আপনার কাছে বেতে পারি।"

"সমরের কথা বল্ছেন ? দেখুন—কোনো কিছুকে প্রচুর পরিমাণে পেতে হ'লে তাকে—চাহনা বলে ত্যাগ করাটাই তার সহর উপায়। সময়টাকে তাই ছেলেবেলা থেকেই ত্যাগ করেছিলুম--বেণতে দিইনি ৷ কখন যে "দিন যার রাতি আদে," দে খোঁজ কোনো দিনই ছিলনা। অনেককে দিয়ে সে অনেক কিছু বলালে;—"একবার গেলে আর ফিরিবার নয়"; বললুম—বেশ, তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। তিনি তে। আর "অপান বায়ু" নন, অনাদ্বাদে থেতে পারেন। আবার ইংরিজিতে বলালেন,— "Take time by the forelock" ( ঝুটি ধরে কেল)। क्नादि वावा,--नहंत्र नाकि! जाद शद यथन--वानी क्र्रक, एक। वाक्ति, राष्ट्राय प्राप्त तम माजा राष्ट्राया, उथन निष्क्र এলে—"আমি তোমারি" বলে আস্মুসমূপণ করেছে। এখন সে আমার অধান--- দ্ব সময়টাই আমার। আসনি যখন ইচ্ছা আস্তে পারেন। তবে—আপনাকে আর আস্তে হবে না,—আমিই আশব' অথন।"

ডাক্তার বাবু নির্বাক্ শুনিভেছিলেন,—এইবার সশস্থ হাস্তে বাগলেন,—"সেই ভালো,—কিন্তু আমি যে এখনো সময়ের অধান!"

"বেশ বারাপ্তায় একথানা 'ইলিচেয়ার' রাখিয়ে দেবেন,—
আপনাকে সারাদিন না পেলেও আমি uneasy হ'বনা।
"কাল দেখা হবে," বলিয়া ভাড়াভাড়ি বিদায় লইলাম।

41

ধর্মণালা হইতে বে অস্বন্ধি লইরা বাহির হইরাছিলাম— চিকিৎসা-শালার তাহার প্রতিকারের আশা পাইরা নিশ্চিন্ত হইরা ফিরিলাম।

পথেই পোষ্ট-আপিস্। একথানি পত্রের জাশা করিতে হিনাম। দেখিরাই বাই।

পোট আপিসে তথন 'ওচার-কোটের' হাট ভালিরাছে, কেবল 'কাসি' আঁটা, চুল কেরানো বাবু-চাকরের দল—কে একজনকে খিরিরা, বারাণ্ডার বাহিরে গোলমাল করিতেছিল।

বারাপ্তার উঠিবার সময় কানে আসিল,—"ইনি মণ্ড লোক, এঁকে ধর্লেই কাজ হবে।"

্এত বড় স্থমধুর অপবাদটা শুনিতে পাইরা ফিরিরা চাহিতেই হইল;—'বরং বুণু' বলিবার অবকাশ পাইলামনা।

একটি স্ত্রীলোক ঝড়ের মত আসিরা পা জড়াইরা ধরিল, বিধবা—বয়স্থা। কি আপদ—পাগল নাকি! "ব্যাপার কি—ছাড়ো, ছাড়ো।"

বলিল,—"বাবা—বিমলির চিটিখানা আমাকে দিতে বল,—এ পোড়ারমুখোরা আমার দেবেনা। পাঁচ মাস তার থবর পাইনি। আমি কেন মহতে এসেছিলুম গো!"— চীৎকার কারা।

কি বিপদেই পড়িলাম ! পা ছাড়েনা, বলে,— আমি
মন্দ জাত নই গো— সদ্গোপের মেয়ে, তোমাকে নাইতে
হবেন। "

লেটা ম্যাপরে ধরিলেও হইতনা। কিন্ধ এ কি বন্ধন! বলিলাম,—"তুমি কে বাছা ?''

"ওগো আমি বাঁটরার বিমণির মা,—সে যে এই পেরথম পোরাতী গো! আমি কেন মর্তে এসেছিলুম গো!" আবার চীৎকার কারা!

কি মুদ্ধিনেই পড়িলাম! জার্সি-জমায়েৎ হাসিমুথে মজা দেখিতেছিল। তাহাদের দিকে চাহিলাম—জিজ্ঞাসা করিলাম, — "কিছু জানো ?"

শুনিলাম,—ও ওই বোমপাস টাউনের • • বাংদের বাড়ী কাব্ধ করে। পাঁচ মাস এসেছে, না পার মেরের চিটি, না পার মাইনে। ও বলে,—চিটি আসে—ওকে কেউ দেরন।"

"মিছে কথা বলিনি বাবা—তীখি স্থান" ইত্যাদি। সে বে নেকা-পড়া জানা মেরে, পাড়ার মেরেদের চিটি নিকে দের আর আমাকে নেধেনা।"

পোষ্ট আপিনের একটি বাবু বারাপ্তার আদিরা মঞা উপভোগ করিতেছিলেন। জিঞ্জাসা করিলাম—"তাই নাকি ?"

"কি করে জান্কো মশাই। বাবুদের চিটি আর ভাঁদের

'কেয়ারে' বে চিটি আসে, — সবই তাঁদের লোক নিয়ে যায়।
'কেয়ারে'র চিটি অতম কারুকে দেবার তাঁদের অকুম
নেই।"

বলসুম,—"এ স্ত্রীলোকটি যথন—পায়না বল্ছে, তথন ওর নামের চিটিখানা ওকে দিতে আপত্তি আছে কি ?"

"আপনি তোবেশ লোক! কার চিটি কাকে দেব মশাই! ওই বে বিমলির মা তার ঠিক্ কি,—চেনে কে, identify (সনাক্ত) কর্বে কে!" ইত্যাদি।

আমি অবাক্ ইইরা লোকটিকে দেখিতে লাগিলাম,—
বালালী কি ? খুব কড়া কর্ত্তরপরায়ণ তো ! যে আজ
পাঁচ মাস পত্রের জন্ত পাগল ইইরা বেড়াইতেছে, তাহাকে
তার নামের পোষ্টকার্ডথানা দিতে identification চার !
"ক্ক্ম" তামিলের অভ্যাসও আছে। সম্বর উরতি কর্বে
দেখ্ছি।

স্ত্রীলোকটি বণিরা উঠিল,—"গুন্লে কথা! বিমলিকে বিউলুম—আজ আমি তার মানই! এরা দিনকে রাভ করে গো! গুগো আমার কি হবে গো!" (কারা)

যা হ'বে তা তো বুঝিতেই পারিতেছি, এখন আমাকে ছাড়িলে যে বাঁচি। আর কিছুক্ল থাকিলে আমাকেও না— ওই বলিয়া চীৎকার করিতে হয়।

নিমক-নিঠ বাবৃটির মাধার টুপি না থাকার—আপিস ঘরে চুকিবার সময় আমাকে সন্দেহ-মুক্ত করিয়া গেলেন।

শ্বথন ধানের গোলা ভরা ছিল, তথন রাথাল সামস্তও পিসি পিনি কর্তো। বিরাজ মিছে কথা কবার মেয়ে নর বাবা—এখনো বেঁচে আছে—"

কি জ্ঞালা, বাধা দিয়া বলিলাম,—"সে সব ভো ঠিক কথা, তা একবার দেশেই বাওনা!'

"আ—আমার পোড়া-কপাল,—সব বুজিমানই সমান! তবে আমি কার কাছে যাব গো—"( কাল।)।

"কি হ'ল ?"

"নামার মাধা হল—কোনো পোড়ারমুথেই জামার কথা বুৰবেনা গো!—আমার যেতে দেবে কে,—দিছে কই! 'এখানে চোর ডাকাডের ভর' বলে—গেঁটের ২০০ টাকা আর উনিদ গঞার হারছড়াটাও নিরে রেথেছে,—দেরনা।
দিলে ড' চলে বাই,—আমার মাইনের কাল নেই।—

\*বিমলি বলেছিল গো—'হারছড়াতো সেই আমাকেই দিবি,—কোথার কে কবে নিয়ে নেবে—রেথে যা মা।' আমি বললুম,—তুই এই তিনমান পোরাতী—সাধের সময় দেবো। আমি তো মানথানেক পরেই তিখি করে ফিরে আস্ছি,—এমন ভদ্দোর নোকের সঙ্গ আমার আর কত মিলুবে।

"ওগো কেনো মর্তে তার কথা শুনিনি গো! আমার
খুব তিখি করিয়েছে! এখানে এসে ডেরা গাড়লে, আর
নোড়লো না। গিরি বলে—থাসির মাস পর্যান্ত হজম হর—
এমন তিখি আর আছে নাকি! তোকে খাওয়া-পরা আর
সাতটাকা মাইনে দেবো—থাক।

"থাবার নাম কর্লে বলে—যা দিকিন দেখি,—জানিস তো আমার ছেলে ঢিপিটি—লাটসায়েব কথা পোনে। যাবার নাম কর্বি তো রাস্তায় ভাংটো করে বেত মার্বে,— তোর কোনো বাবা রক্ষে কবতে পারবে না।—

"ওগো তোমরা দেখনি,—দে সত্যিকার ঢিপিটি গো— সত্যিকার ঢিপিটি,—যেন হাওড়ার পুলের বন্ধা, ভাঁটার মতো চোক। দেখলে ভন্ন করে।—

শ্থাদির মাদ থেয়ে থেয়ে মাগীর মুখথানাও যেন বাগের মুখ দাঁড়িয়ে গেছে,—কথা কয় যেন থেতে আদে! আমাকে দিয়ে সেই দব অথাতির এঁটো নেওয়ায়! ওগো আমি কি তিখি কয়তে এলুম গো,—আমার কপালে এই ছিল গো!" (চীৎকার কায়া)

তাই তো, বিদেশে এনে গরীব স্ত্রীলোকের ওপর এ কি জুলুম !

বিমলির মা মাথেওনা, পাও ছাড়েনা। বলে—"ওরা আবার আমার যেতে দেবে,—আমার টাকা দেবে,—মাইনে দেবে ? হারছড়া দিলে যে বাঁচি! শীতে মর্চি একথানা পুরুনো চাদরও দিলেনা,—যে করে কাটাচ্চি মা কালীই জানেন। একটু কাঁদতেও দেয়না গো, বলে— অকল্যেণ কর্ছিন্! তাই—রান্তায় রান্তায় কেঁদে বেড়াই। কোনো পোড়ারমুকোর দয়া হলনা! বিমলিকে আর দেখতে পেলুম-না,— আমি কেনো মর্তে এসেছিলুম গো! (কাতর কুন্দন)

বন্ধন ভূলিয়ে দিলে। তীর্থের লোভ দেখিয়ে এনে—
অসহায়া স্ত্রীলোককে এই অবস্থায় ফেলেছে! এর আর
পাগল হ'তে বাকি কি! এর কি কোনো উপায় হয়না?

শেষ বিমলির ঠিকানাটা শিথিয়া লইয়া এলিলাম, "ভেন্না, এক সপ্তাহ মধ্যে তার চিটি পাবে। তার পর অন্ত উপায় দেখবো।"

অনেক আতঙ্কপ্রদ শুভ-কামনা লাভের সহিত, অর্থাৎ—
সোনার দোত-কলম, দীর্ঘজীবন, রাজা হওন,—পা ছথানাও
ফিবিয়া পাইয়া স্বস্তির নিঃখাস ফেলিলাম! মুক্তি পাইয়া
তাহারা আর এক পাও দাঁড়াইতে চাহিলনা। যে পত্রের
আশার আসিয়াছিলাম তাহার জন্ম কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ কর্ম্বচারীটিকে
কন্ত দিতে ইচ্ছা হইল না। বাসা-মুধ্বে রওনা হইলাম।

মাতৃলের কথা মনে পড়িল, তিনি বলিয়াছিলেন,—
"এখানে থাকায় আয় স্থুপ নেই, এক মাগীর জ্বালায় নিশ্চিস্তে
পথে পা বাড়াবার যো নেই। ঘরের পরসা ফেলে—সংখর
হাওয়া খেতে এসে, ফাঁাসাদ পোয়ানো কেন রে বাবা!"
এখন দেখিতেছি—এই বিমলির মাই ছিল তাঁর নম্বর টু
স্কান্তরার।

দেখি অদূরে রেলওয়ে ক্রসিংসের পরে—বস্পাস্ টাউনের পথে,—বিমলির মার সহিত কথা কহিতে কহিতে ধর্মশালার বীরেন চলিয়াছে। সে আবার কোথা হইতে জুটিল। পরিচিত নাকি ?

দূর ক্রো,—জার মাথা ধারাপ করা নয়—সকাল থেকে জনেক হরেছে। বাসায় চুকিয়া পড়িলাম। ক্রমণঃ

# শাহ লালন ফকিরের গান

## यूरमान यन्स्त्र छेन्नीन वि-ध

লালন ফকিরের নাম এখন বাঙলা সাহিত্যে অজ্ঞাত নহে।
কবিশুক্র রবীজ্ঞনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া অনেকেই
তাঁহার গান বাঙলার প্রধান প্রধান মাদিক-সমূহে প্রকাশিত
করিয়াছেন।

লালনের গান অসংখ্য এবং অমূল্য। ভাবের মাধুর্য্য ও সাধনার সৌন্দর্য্য স্থগন্ধ তাঁহার প্রতি গানের প্রতি ছত্তের পরতে পরতে রহিয়াছে।

তাঁহার কয়েকটা গান নিয়ে দিলাম।

( > )

মন আমার কি ছার গৌরব করছ ভবে।
দেখনা রে সব হাওরার খেলা, হাওরা বন্ধ হতে দেরী কি হবে?
থাকতে হাওরার হাওরাথানা,
মওলা (১) বলে ডাক রসনা,
মহাকাল বসে ছেরানার, কখন যেন কু ঘটাবে॥
বন্ধ হলে এ হাওরাটী,
মাটীর দেহ হবে মাটী,
দেখে ভনে হও না খাঁটী
মন কে ভোরে কত বুঝাবে॥
ভবে আসার আগে যখন,
বলেছিলে কর্ম সাধন, (২)
লালন বলে সে কথা মন,
ভুলেছ এই ভবের লোভে॥

( २ )

প্রেমের সন্ধি আছে তিন।

সরল রসিক বিনে জানা হয় কঠিন॥

প্রেম প্রেম বল্লি কিবা হয়,

না জানলে সেই প্রেম পরিচয়,

আগে সন্ধি করতে প্রেমে মজরে,

আছে সন্ধি স্থানে মানুষ অচীন॥

পদ্ধ, জল, পল, সিদ্ধু, বিন্দু,

আগ্র মূল তার শুক্ষ সিন্ধু,
ও তার সিন্ধু মাঝে আলেক পেচবে,

উদয় হচ্ছে রাত্রদিন॥

সরল প্রেমিক হইলে,

চাঁদ ধরা যায় সন্ধিম্লে,

অধান লালন ফকির, পায়না ফিকির,

হয়ে সদাই ভজনে বিহীন॥

(9)

যে রূপে সঁই আছে মামুষে।
তালার উপরে তালা, তাহার ভিতরে কালা,
মামুষ ঝলক দেয় সে দিনের বেলা,
শুধু রুদেতে ভাসে॥
"লামোকামে" (৩) আছে নুরী (৪)
েদ কথা অকথ্য ভারী,
লাদন কয় সে ঘারের ঘারী
নইলে কি জান তে দে॥

<sup>(</sup>১) মওনা—উপাক্ত ;—থোদাভায়ালা।

<sup>(</sup>২) থোলা তারালা প্রথমে সমন্ত ক্লছকে এই জগতে পাঠাইবার আগে তাহাদিগকে জিজাস। করিয়াছিলেন "তোমাদের উপাশু কে?" আস্থাপণ বলিয়াছিলেন "তুমিই আমাদের একমাত্র উপাশু,এবং আমরা তোমার বান্দা।" বান্দার কাঞ্চ বন্দেগী করা। মানুব মায়ার ভূলিয়া মওলার উপাসনা ও আরাধনা করিতেছে না, ইহাই ফ্কিরের বক্ষবা।

<sup>&#</sup>x27; (৩) মুদলমান দাধারণের বিবাদ যে খোদা "লামোকাচুম" আছে। 'লামোকাম' অর্থ non-space 'লামোকাম' বলিরা কোন স্বর্গ বা স্থানের নাম নাই।

<sup>்(</sup>৪) নুরী শব্দ নুর শব্দ হইতে উভুত। নুর অর্থ আলো, নুরী আলোমর।

# আশীৰ্কাদ

## রায় জ্রীজলধর সেন বাহাতুর

হঠাৎ চার দিনের আগে-পাছে রমেশ্চন্দ্রের ভাই এবং তাঁহার ব্রাত্বধু বধন ক্রইথপ্ত উদ্ধার মতই বোবন-মধ্যাত্রে মৃত্যুর অন্ধলারের ভিতর হারাইরা গেলেন, কল্যাণীর বর্ষ তথন মোটে তিন বৎপর। সেই সময়েই বাড়ীর বড়বধু রাধালন্দ্রী মাড়লারা এই মেরেটিকে বুকে তুলিরা লইরাছিলেন। তাহার পর বুকে বুকে মাফুর হইরা কল্যাণী আজ চৌদ্ধ বৎপরে পা দিরাছে। কল্যাণীর যে মা নাই, এই চৌদ্ধ বৎপর বর্ষেপ্ত সে তাহা জানে কি না সন্দেহ। জানিলেও রাধালন্দ্রীর ভিতর মাড়ন্দ্রেহ সে এত পর্যাপ্ত পরিমাণেই পাইরাছিল যে, তাহার সত্যকার মা থাকিলেও সে তাহার বুকের এতটা স্থান ফুড়িরা বসিতে পারিত না।

কল্যাণীদের পরিবার খুব বড় নর। তাহার জ্যাঠামশাই, জ্যাঠাইমা, একটি জ্যেঠতুত ভাই ও জ্যেঠতুত বোন কমলাকে লইরা সংগারটি গড়িরা উঠিরাছে। কমলা প্রার তাহারই সমবরদী—মাত্র মান করেকের ছোট। মার কাছে কমলার বে দাবী ছিল, কল্যাণীর দাবী তাহা অপেক্ষা কোন অংশে কম ত ছিলই না, বরং অনেক বিষরেই ছিল ঢের বেশী। রাত্রিতে রাধালন্দ্রীর বুকের পাশটিতে শুইবার স্থানের মোরশী-পাট্টা ছিল কল্যাণীর; ধাবার জিনিব ভাগ-বাটোরারা করিরা ডাক দিবার সমর তাহার মুথে আগে বে নামটি বাহির হইত তাহা কল্যাণীর; ভাল কাপড়, ভাল থেলনা, ভাল গহনা—এশুলি বাছির। লইবার জ্জু সকলের আগে আহ্বান আসিত কল্যাণীর। এমনি করিয়া মা-হারা মেরেটিকে তিনি আপনার করিয়া লইয়াছিলেন; তাহার যে মা নাই, লে ক্থাটা একদিনের জ্ঞুও তাহাকে বুবিতে দেন নাই।

হিন্দুর্বরে চৌদ বছরের মেরে—ক্ষ্ডরাং তাহাদের বিবাহের কথাও ভাবিতে হয়। রমেশবার্ কল্যাণী ও কমলা উভর মেরেরই সম্বন্ধ আনিয়া উপস্থিত করিলেন। কিন্তু রাধালন্দ্রী তাহাতে বাধা দিয়া ক্রিলেন—কল্যাণী বড় মেরে, তার বিবাহ শেষ না ক'রে আমি কমলার বিবাহে হাত দিব না। তাছাড়া, এ বিবাহে বার-সংক্ষেপ করাও চল্বে না। আমার যে রকম খুনী ধ্মধাম কর্ব। তাতেও তোমরা আমাকে বাধা দিতে পারবে না।

গৃহিণীর মনের ইচ্ছা কর্তা বুঝিলেন। তাই প্রথমে কল্যাণীর বিবাহই দ্বির হইয়া গেল। এক ফাল্পনের সন্ধার শুভ শন্ধান্ধনির সঙ্গে মহা জাঁক-ফ্রাকে স্থলর ও স্থানিক্ষত পাত্রের সঙ্গে কল্যাণী পরিণীতা হইল। বাদ্বভাগু, কল্পেলাহলে গ্রাম মুথরিত হইয়া উঠিল। রমেশবারু সাধ্যাতি-রিক্ত ব্যর করিয়াও পাত্রকে যৌতুক দিলেন। গ্রামের লোকে বিশ্বিত হইয়া কহিল—জা'র মেরের জল্প ও-বাড়ীর বড-বৌ বে থরচ করিয়াছে, নিজের মেরের বিবাহেও তাহা,কেহ করে না। এরূপ ধূমধাম এ গ্রামে জনেক দিন হয় নাই। বরকনেকে বিদায় দিবার সময় রাধালক্ষী প্রথমে কল্যাণীকে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া তাহাকে অশ্রুজনে ভিন্নাইয়া দিলেন, তাহার পর তাহার মাথায় হাত রাথিয়া আশীর্কাদ করিয়া কহিলেন—"ভগবান ভোদের স্থ্থের নদী ভোষারের জলেই যেন চিরদিন পূর্ণ করিয়া রাথেন, কথনও ভাটার টান বেন ভোকে সহ্য করিতে না হয়।"

কিন্তু মান্তবের মনের কামনা হন্ন বিধাতার কানে পৌছার না, অথবা পৌছিলেও এক কানে প্রবেশ করিরা অন্ত কান দিরা বাহির হইরা যার—হাদর ম্পর্শ করিতে পারে না। তাই রাধালন্দ্রীর অমন একাগ্র প্রার্থনাও বার্থ হইল। বিবাহের পর একমাসও পার হইল না! কল্যাণীর জীবনাকাশে স্থাধের স্বর্গ্যের প্রথম রেখাটি ফুটতে-না-ফুটতেই অনম্ভ ছঃথের গাঢ় অন্ধকারে মিলাইরা গেল। হতভাগিনী সীথির সিম্পুর মুছিরা, হাভের লোহা থসাইরা, আবার তাহার জ্যাঠাইমার কোলের) কাছেই ফিরিরা আসিল। থান পরিহিতা সেই সন্ধ বিধবা মেরের মুখের পানে চাহিরা রাধালন্দ্রীর চোখে একবিন্দু জল ঝারিল না—মুখ হইতে

একটিও কথা বাহির হইল না; কেবল বজ্ঞাহতের মত অসাড় হইরা তিনি দাঁড়াইরা রহিলেন। বুকের ভিতর যধন আঞ্চন অলিতে থাকে, তথন তাহার উদ্ভাপে অশ্রুর উৎস পর্যান্ত শুকাইরা যার।

₹

কলানী বিধবা হওয়াতে মৈত্র বাড়ীতে শোকের যে বাড় বহিরা চলিল, তাহার নীচে আর সকলই চাপা পড়িয়াল। কমলার বিবাহের দিকেও স্থতরাং সঙ্গে-সঙ্গে কিছুদিনের জন্ম কালারও নজর রহিল না। কিছুদিনের জন্ম কালারও নজর রহিল না। কিছুদিনের জন্ম আবার রমেশবাবু বাস্ত হইয়া পড়িলেন। রাধালন্দ্রী কিছু স্থানীর এই বাস্ত হাতে যোগ দিলেন না। কল্যানীর বিধবা হওয়ার পর হইতে রাধালন্দ্রীকে কেছ কথনো হাসিতে দেখে নাই। স্থতরাং মেয়ে কমলার বিবাহের উৎসবে বিধাদের প্রতিমৃত্তি কল্যানীর চোথের সন্দুপ্থ আবার হাসির উৎসে বান ডাকিবে, এ কল্পনাও তাঁহার পক্ষে অস্ত্য ছিল। তাই যতদিন পারা যায় মেয়ের বিবাহের দিন তিনি কেবলই পিছাইয়া দিতেছিলেন।

কিন্তু সমাজ বলিয়া একটা জিনিষ আছে—মামুবের মনের দিকে চাহিয়া সে বিচার করে না। স্থতরাং কমলা যথন যোল পার হইয়া সতেরোতে পা দিয়াও অবিবাহিত রহিয়া গেল, তথন তাহা লইয়া সমাজের ভিতরেও ধীরে ধীরে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইতে লাগিল। রাধালক্ষীর কানেও সে সব কথা পৌছিতে দেরী হইল না। কল্যাণীর মুথের দিকে চাহিয়া কমলার জীবনটাকে বার্থ করিবারই বা তাঁহার অধিকার কি, সে কথাটাও তিনি ভাবিয়া দেখিলেন। অবশেষে নিম্পায় হইয়াই তিনি স্থামীকে ডাকিয়া কহিলেন— "এইবার তোমার মেয়ের বিবাহের জোগাড় কর, আমি আর তাহাতে বাধা দিতে চাইনে।"

বছাদন পরে নৈত্র-পরিবারে আবার উৎসবের চেউ লাগিল। আত্মীয়-স্কলনে বাড়ী ভরিয়া গেল। সদর দরজায় নহবংখানা আকাশে মাথা তুলিয়া উৎসব-বার্তা খোষণা করিল। পাড়ার ছেলেরা ভিয়ানের ধরে ঝুঁকিয়া পড়িল, বুড়ারা সামাজিক খোট পাকাইবার উৎসাহে মাতিয়া উঠিল এবং মেরেরা শাড়ী ও গহনার ফর্দ্ধ লইয়া বসিল। এই ভিড়ের ভিতরেও রাধালক্ষী কল্যাণীকে চোধে চোধে রাথিতেছিলেন। পাছে কেহ কোন উপলক্ষ্যে তাহার মনে আঘাত করে, সেই ভাবনার তাঁহার অনোরান্তির অন্ত ছিল না। আর দশজনের সঙ্গে দে যাহাতে মিশিতে না পারে, সেইজন্ত কাজের পর কাজ দিয়া তিনি তাহাকে ব্যাপ্ত রাথিতেছিলেন। কাজ না থাকিলে নৃতন কাজের প্রিক বিরয়া তিনি নিজেও থাটতেছিলেন এবং তাহাকেও আবদ্ধ রাথিতেছিলেন।

কিন্তু, যে জন্প তাঁহার এত সতর্কতা, তাহা একদিন একান্ত আকস্মিক ভাবেই বার্থ হটরা গেল। বিবাহের গহনাপত্র আনিয়া রমেশবাবু রাধাণন্দীকে ডাকিয়া কহিলেন—ওগো ডোমার কমলার অলঙার দেখে যাও।

কল্যাণী কোথার ছিল, ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিয়া কহিল—দিন জ্যাঠামশাই, আমার কাছে, আমি মাকে দেথাইয়া আনি।

কিন্তু, সে তাহা স্পর্শ করিবার আগেই কমলার দ্র-সম্পর্কীয়া এক মাসী বলিয়া উঠিলেন—তুমি থামো বাছা, অমন ক'রে গুভকার্য্যের জিনিষ তুমি ছুঁরো না। ও-সব জিনিষ তোমার ছুঁতে নেই।

কথাটা শুনিয়া কল্যাণীর পা ত থামিয়া গেলই, তাহার
মুখও বোদের আঁচে শুকাইয়া যাওয়া ফুলের মতই একমূহুর্ত্তে
শুকাইয়া উঠিল। কিন্তু তাহার অপেক্ষাও মান হইয়া
গেলেন রমেশবাব্। মেয়েটার বুকে যে কি ঝোঁচা বিধিল,
তাহা বুঝিয়াই তাঁহার হলয় হাহাকার করিয়া উঠিল। তিনি
কল্যাণীকে আন্তে আন্তে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া
কহিলেন—তুমি নিয়ে যাও মা, এশুলো তোমার মাকে
দেখাবার জল্পে। উনি জানেন না যে কমলার জিনিষ
ভিমি ছলৈ দোষ হয় না।

কিন্তু রাধালক্ষী তথন দেখানে আসিরা পড়িরাছেন।
তিনি ধমক দিরা কল্যাণীকে কহিলেন—আর নিতে হবে না
৩-গুলো। মেরেকে এলাম আমি কাজ দিরে, আর উনি
এলেন কি না এখানে ধিকি হ'রে গরনা দেখ্বার জভে!
গরনা দেখনি কথনো সাতজন্ম ?

তাহার পর তাহাকে হাতে ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া থরের ভিতর টানিয়া লইয়া গিয়া তিনি বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িলেন। চোথের জলে তাঁহার বুক ভাগিয়া গেল। মেরেটাকে বুকের উপর চাপিয়া-ধরিরা তিনি ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

কল্যানী ধীরে ধীরে তাঁহার চোধের জল মুছাইর। দিরা কহিল—মিছিমিছি তুমি কেঁদ না মা! বড়মাসী জানেন না তাই ও-কথা বলেছেন। আর সত্যই তো আমারও দোষ আছে। এত বড় হলাম, তবু যদি আমার কোনো বৃদ্ধি থাকে! আমি জানি, আমি ছুঁলে তাতে কমলার কথনো ক্ষতি হবে না। তবু সামাজিক বিধি-নিষ্ধেগুলো না মানাও তো ঠিক নয়।

রাধালন্দ্রী চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—ওরে তুই থাম্—তুই থাম্, আর বলিসনি। আমার বুকটাকে তুই কি ভেঙ্গে চৌচীর করে দিতে চাস্!

9

বিবাহের মাত্র ছইদিন বাকি থাকিতে হঠাৎ রাধাণন্দ্রী একদিন কল্যাণীকে লইয়া তাঁহার বাপের বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার এই অস্কৃত আচরণে বাড়ীর সমস্ত লোকে প্রথমে সম্ভত্ত হইয়া উঠিল। কনের মা, বাড়ীর গৃহিণী বাড়ীতে না থাকিলে বিবাহ কি করিয়া হইতে পারে, তাহা কেই ধারণাও করিতে পারিল না। স্কতরাং তাঁহাকে ধরিয়া রাখিবার জন্ত অমুরোধ উপরোধ মান অভিমানেরও কোন ক্রট হইল না। কিন্তু রাধালন্দ্রীর পন টলিল না। বিবাহ কি জিনিব তাহা না জানিতেই যে বিধবা হইরাছে, সেই বঞ্চিতার চোথের সন্মুধে উৎসব হইবে, আর সেই উৎসবে লে যোগ দিতে পারিবে না, যোগ দিতে গেলে পদে পদে লাভিত হইবে—কল্যানীর এই ছর্দলার ছবি তিনি চোথের উপর প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন না বলিয়াই কল্যানীকে লইয়া বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

তিনি না থাকাতেও বিবাহ হইরা গেল বটে, কিন্তু তাঁহার গৃহ-ত্যাগের ভিতর দিরা বেদনার যে একটা থাপ-ছাড়া স্থর জাগিরা উঠিরাছিল, তাহারই ফলে উৎসব তেমন জমিল না। মলল-কার্যা সমস্তই যথারীতি সম্পন্ন হইল, কিন্তু যে স্বতঃ উচ্চুসিত আনন্দ বিবাহের প্রধান অল, তাহাতেই যেন কোথার একটু খুঁত রহিরা গেল।

বাসর-্যরের কল-কোলাহল তথন থামিরা গিরাছে। বর-কনেকে ঘরে একলা ছাড়িরা দিরা মেরেরা যে যাহার স্থানে ফিরিরা গিরাছেন। কদের সকজ্জ মুখের দিকে তাকাইরা স্নানকঠে কমলার স্থানী প্রভাত কহিলেন—
আমাকে বৃঝি তোমাদের পছন্দ হর নি কমলা! তাই তোমাদের উৎসব এত প্রাণহীন ব'লে মনে হচছে। তোমার মাও তো এলেন না—একবার আমাকে আশীর্কাদ করবার জন্ম।

কমলা নত আঁথি ছটি স্বামার মুথের উপর স্থাপন করিয়া ধীরে ধীরে কহিল—মা বাড়ী নেই, তাই তিনি আসেন নি। কিন্তু যাবার সমর আমাকে ব'লে গেছেন ভোমাকে তাঁক আন্তরিক আশীর্কাদ জানাতে। পাছে তুমি অপরাধ নাও, তাই তিনি যে কেন গেছেন তাও ভোমাকে খুলে বল্বার জন্তু আদেশ ক'রে গেছেন; এবং এ কথাও ব'লে গেছেন যে তোমার শিক্ষার উপর তাঁর শ্রেজা আছে—সব শুন্লে তুমি তো তাঁর উপর রাগ কর্বেই না, বরং তাঁর ব্যবহারই যে অমুমোদন কর্বে তাতেও তাঁর সন্দেহ নেই।

তাহার পর সামীর বিশ্বিত চোথ ছইটির দিকে তাকাইয়া কল্যানীর শৈশব, তাহার বৈধব্য, তাহার বিবাহের গহনা স্পর্শ করার অপরাধে তাহার দূর-সম্পর্কারা মাসীর মন্তব্য, তাহাকে সঙ্গে করিয়া মাতার পিতৃ গৃহে গমন প্রভৃতি সমস্ত ঘটনাই কমলা স্বামীর কাছে ধীরে ধীরে বর্ণনা করিয়া গেল। তাহার ছল ছল চোথ ও ব্যথার আবেগে অবরুদ্ধ ভাষার ভিতর দিয়া হতভাগিনী কল্যানীর হঃথে তাহার মুথে যে গভীর সমবেদনার ছবি ফুটিয়া উঠিল, প্রভাতের চোথে তাহাই তাহাকে অপূর্ব্ধ সৌন্দর্যো ভরিয়া তুলিল। যে আনন্দের অভাব দেখিয়া এতক্ষণ তাহার মনে ব্যথার অন্ত ছিল না, একমূহর্ত্তে সেই ব্যথা যে তাহার কোথার অন্ত ছিল না, একমূহর্ত্তে সেই ব্যথা যে তাহার কোথার অন্ত ছিল হইয়া গেল, তাহা সে টেরও পাইল না। ধীরে ধীরে কমলার মুথখানা বুকের উপর টানিয়া লইয়া প্রভাত কহিল—কাল আমার সঙ্গে মাকে ও দিদিকে প্রণাম কর্তে যাবে কমলা।

ক্ষণা স্থিত হাতে কহিল—সে তো খুব ভালো হয়।
কিন্তু তুমি সতিট্ই যাবে ?—ক্ষামার সঙ্গে উপহাস কর্ছ না ?
প্রভাত তাহার মাধাটা তেমনি ভাবে বুকের উপর
চাপিরা ধরিরাই কহিল—না। কিন্তু আজ আর রাত্রি
জাগে না—এখন তুমি ঘুমোও।

8

রাধালন্দ্রী শুর হইয়া রোয়াকের উপর'বনিয়া ছিলেন। বিবাহ-বাসরে মেয়ে-জামাইকে আশীর্মাদ করিতে পারেন নাই, এ ব্যথাটা তাঁহার বুকের ভিতর কাঁটার মত খচ্ খচ্ করিয়া বিঁধিতেছিল। সলে সলে আরও কত রকমের চিস্তা যে তাঁহার মনের ভিতর তোলপাড় করিতেছিল, তাহার অন্ত নাই।

় কল্যাণীও মায়ের কাছেই বদিয়া ছিল। সে রাধালক্ষীর হৈ চিন্তাকুল মুথের দিকে তাকাইয়া ধীরে ধীরে কহিল—কেন মা, মিছেমিছি বাড়ী ছেড়ে এলে । কোনো জিনিষ আমি নাই বা স্পর্শ কর্তাম—তব্ তো কমলার বিয়েটা দেখা হ'তো। আমার পক্ষে দেও তো কম আনন্দের বিষয় হ'তো না। কিছু যা হবার সে তো হ'য়ে গেছে। এইবার বাড়ী ফিরে চল। বিবাহ তো দেখ্তে দিলেই না— কমলার বরকেও বুঝি দেখ্তে দেবে না।

হঠাৎ কে পিছন হইতে কোমল কণ্ঠে:বলিয়া উঠিল— "দিদি—" মা ও মেরে উভয়ে বিশ্বিত হইরা পিছনের দিকে ফিরিরা তাকাইতেই দেখিতে পাইলেন— অর্জাবগুঠনে আরুত কমলা নববর-বেশে সজ্জিত একটি যুবককে সঙ্গে লইরা তাঁহাদের দিকেই অগ্রসর হইরা আদিতেছে। যুবকের মুথ স্পিঞ্জ কোমল মুহ হাত্য-দীপ্তিতে উদ্ভাদিত।

রাধানন্দ্রী ও কল্যানী উঠিয়া দাঁড়াইতেই যুবক প্রথমে রাধানন্দ্রী ও তাহার পরেই কল্যানীকে প্রণাম করিয়া কহিলো—দিনি, কাল আমাদের বিবাহের বাহ্যিক অমুষ্ঠান-গুলি শেষ হয়েছে মাত্র, আমাদের সত্যকার বিবাহ কাল হয় নাই। তোমার আশীর্ধাদ ছাড়া আমাদের মিলন তো সম্পূর্ণ হ'তে পারে না। তাই আমি আর কমলা সকলের আগে তোমার আশীর্ধাদের জক্তই এখানে ছুটে এসেছি।

কল্যাণী কমলাকে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া অবনত-নেত্রে মিয় দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিতেই, মুক্তার মত হই বিন্দু অশ্রু কমলার উজ্জ্বন ললাটে ঝরিয়া পড়িল; প্রভাত-রৌজে সেই শুত্র অশ্রুবিন্দু ঝলমল করিয়া উঠিল; যেন বিধাতা অলক্ষ্যে থাকিয়া তাঁহারই মেহাশীষের অঙ্কণ কিরণে তাহা অনুরঞ্জিত করিলেন।

## রামানন্দ

#### শ্ৰীঅনাথনাথ বহু

ভারতের মধারুগের ইতিহাস নানাদিক দিয়াই বছ বিশেষজ্ব মিপ্তিত। রাজনৈতিক দৃষ্টি হইতে মনে হয় ইহা হিন্দুর পতনের যুগ; এক হিসাবে একথা সতা; কিন্তু হিন্দুর হিন্দুরের উপরেও যে একটা কিছু আছে তাহাকে মাপকাটি লইয়া দেখিলে মনে হয় ভারতবর্ধের এই যুগ তাহার শাখত ধন-ভাণ্ডারে জনেক কিছু সম্পদ দিয়াছিল। হিন্দুর ছোট এ কথা বলিতেছি না; কিন্তু ভারতীয়ত্ব তাহার চেয়ে বড়, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। ভারতের কাল্চারের (সংয়ভির) ইতিহাসে—অবশ্র এখানে কাল্চার কথাটার এক উদার সংজ্ঞা গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা হিন্দুর শ্রেষ্ঠদান, মুসলমানের শ্রেষ্ঠ মর্দ্ধ, বৌদ্ধ ও ভারতবাসী জ্ঞাম্ম জাতি ও বর্শের শ্রেষ্ঠ অবদান লইয়া গঠিত একটী সমগ্র

পরিপূর্ণ ভাণ্ডাররূপেই পরিকল্পিত হইয়াছে—এই যুগের দান বৈদিক, বৌদ্ধ বা পৌরাণিক যুগের দান অপেকা কোন অংশেই হীন নহে।

পৃথিবীর ইতিহাসে এই এক বুগ গিয়াছে যথন জগতের সর্বদেশে নৃতন ভাবের বক্তা পুরাতনের জঞ্জাল, আবর্জনা ভাসাইরা দিয়া নবীন উদার আদর্শবাদের স্ষ্টি করিয়াছে। য়ুরোপেও তথন ঠিক একটা পরিবর্জনের যুগ চলিয়াছে; তথন গ্রীক ও রোমক সভ্যতা মুরোপের অক্তান্ত দেশের অসংস্কৃত সভ্যতার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া জ্ঞানের ও চিন্তার জগতে এক যুগান্তর আনিয়া দিতেছিল। য়ুরোপের অই রেনাসার কাহিনী লইয়াই নবীন য়ুরোপের জ্ঞানের ইতিহাস আরক্ত; তাহার অব্যবহিত পুর্কের

ইতিহাস dark age—অন্ধকারের যুগ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

যুরোপের এই রেনাসাঁর সহিত ভারতের এই নবজন্মের কোন আন্তরিক যোগ আজন্ত পর্যান্ত আবিদ্ধত হয় নাই; কিন্তু আশ্চর্যোর বিষয়, ঠিক সেই সময়ে ভারতেও জ্ঞানের, ধর্ম্মের ও চিন্তার ক্ষেত্রে এমন একটা উদার আদর্শবাদ প্রচারিত হইয়াছিল, পরবন্তী যুগের হতিহাসের উপর যাহার প্রভাব, য়ুরোপীর রেনাসাঁর প্রভাবেরই ভার বিপুল ইইয়াছিল।

ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে তখন মোগল-পাঠানের বিরোধের প্রায় অবসান হইয়াছে; সমগ্র ভারত অন্ততঃ তাহার অধিকাংশ তখন ধারে ধীরে মোগলের একছের শাসনাধীনে আসিতেছে; দেশে অরাজকতা অনেক পরিমাণে নিবারিত হইয়াছে। রাজনীতি ক্ষেত্রে এই বোঝাপড়ার সমসময়েই ধর্মের ক্ষেত্রেও এক প্রকার বোঝাপড়া হইভেছিল। যে নৃতন ভাবের বন্তা মধ্যযুগে ভারতবর্ষকে প্রাবিত করিয়া দিয়াছিল, তাহা ভারতের সমগ্র জীবনকে একটা নৃতন ক্লপ দিবার চেটা করিতেছিল। কবীর, দম্ব, মীরা, রইদাস, নানক, জ্রীতৈতক্স, তুলসীদাস প্রভৃতি সেই যুগের স্পষ্টি।

নানক পাঞ্জাবে বিশুদ্ধ একেশ্বারবাদ প্রচার করিয়া হিন্দু ও মুসলমানকে মিলাইরা এক অভিনব জাতি ও ধর্মের সৃষ্টি করিতেছিলেন। নিরক্ষর জোলা কবীর সৃষ্টির বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে এক অরপের শীলার সন্ধানে মন্ত হট্যা **দিরিতেছিলেন, তাঁহার নিকট সকল ধর্ম সমান হইরা** গিয়াছিল, জাতিভেদ দূর হইয়া গিয়াছিল; তিনি জ্ঞান ও ভক্তির এক অপূর্ব সমন্তর সৃষ্টি করিয়া ধর্মের ইতিহাসে এক নবীন যুগের পত্তন করিতেছিলেন। মুদলমান ধর্মেও তথন স্ফীবাদের প্রাধান্তের যুগ চলিতেছিল; চিন্তী শহ্রাদার ও সিদ্ধের শ্বফীগণ তথন জগতের মায়ার অন্তরালে গোপন বিশ্বপতির লুকাচুরীর প্রেমণীলা কীর্ত্তন করিতেছিলেন। শ্রীটেতক্ত কাংলাকে ভক্তির মন্দাকিনী ধারার সিঞ্চিত করিতেছিলেন, তাহার মোত পশ্চিম ভারত পর্যান্ত গিরা পড়িরাছিল। ভারতের পশ্চিম প্রান্তে এমনই এক সমরে অস্পুগু মুচির সন্তান রইণাস সরল সহজ ভক্তির আদর্শ প্রচার করিতেছিলেন। তুলগীদাস তাঁহার অমর রামচ্রিত-

মানসে ভারতীয় ভক্তিবাদের রামধারাকে এবং স্থরদাস স্থরসাগরে ক্লক্ষধারাকে বিশিষ্ট মুর্ত্তি দিয়াছিলেন।

এই সময়েই রামানক আসিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন कवीत ७ तरेमारमत शुक्र व्यवः नवछक्तिवारमत छावधात्रात গোমুখী। ভারতীয় ধর্মদাধনার ইতিহাদে কবীরের স্থান কভ উচ্চে তাহা অনেকেই জানেন। ধর্মের দৃষ্টিতে হিন্দু মুসল-মানের বিরোধ মিলাইরা দিবার এই চেষ্টা প্রথম ও অভিনব। অবশ্র বৈদাঝিকের দৃষ্টিতে এ বিরোধ কোন দিনই ছিল না সতা; কিন্তু বেদান্ত কোন দিনই দার্শনিক মতবাদ ছাড়া দেশের জনসাধারণের ধর্মে পরিণত হয় নাই; স্থতির ও আচারের নাগপাশে দেশের গৌকিক ধর্ম তাহার বৈদান্তিক ভিত্তিকে অস্বীকারই করিয়া আসিয়াছিল: অস্পুখ্য রইদাস এখনো গুজরাত ও রাজপুতানার লক্ষ লক্ষ নরনারার গুরুর আদন গ্রহণ করিয়া ভাহাদের অস্তরের কুধা মিটাইয়া আদিতেছেন; তাঁহার বাণী, তাঁহার পদাবলী এখনও শুজরাত ও রাজ্যানের মন্দির, দেবালয়, গৃহপ্রালণ মুখারত করিয়া রাথিয়াছে। ইহাঁদের বাণী নরনারীকে এমন যোগপুত্রে বাধিয়া দিয়াছে যেথানে উচ্চনীচ নাই, ব্রাহ্মণ শুদ্রে প্রভেদ নাই, হিন্দু মুদলমানের পার্থক্য নাই। পরবর্তী বুগে कालिटल्पा कठिन देशन डिल्का कतिया एर लेकिया সকল মাতুষকে এক করিয়া দিয়াছিল, তাহার আরম্ভ এইখানেই।

> জাত পাঁত পুছৈ ন কোই। হরিকো ভলৈ সে হরিকা হোই॥

রামানন্দ ছিলেন এই নবযুগের প্রবর্তক; অবচ আশ্চর্যের বিষয়, যুরোপে ইর্যাদমাস্ প্রভৃতি রেনাদ'।প্রবর্ত্তকদিগের জীবনের কাহিনী সম্বন্ধ যতটুকু জানা যায়,
আমাদের ভারতবর্বের নবযুগপ্রবর্ত্তক এই মহাপুরুষদের
ভাগার ভূলনায় কত অল্পই না আমরা জানি। আজও
রামানন্দ, কবীর, দায়, মীরা প্রভৃতির জীবনের কাহিনী
চির্রুহত্তে আরুত হইয়া রহিয়াছে। তাঁছাদের জীবনের
সনতারিথ ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে মুছিয়া গিয়াছে; ভুধু
রহিয়াছে লোকের অন্তরে তাঁহাদের বাণী; ভাহাই'মুর্তিমতী
হইয়া অনির্কাণ জ্যোতিতে তাঁহাদের জীবনের মূল কথাটী
প্রচার করিয়া আসিয়াছে। ভারতীয় সভ্যভার এই একটী
মপ্রব্র্য বিশেবত্বের ফলে সনতারিথের ইতিহাসের

আলোচনার পক্ষে যথেষ্ট ক্ষৃতি হইরাছে; কিছু এ দেশের লোক কোন দিনই দেদিকে দুক্থাত ক্ষেত্র লাই।

আবো আশ্রেণির কথা এই বে, রামানক্ষের খাত একটা রচনা আমরা পাইরাছি; কিংবদস্তীমূলক করেকটা কাহিনী ও তাঁহার রচিত এই পদটা ছাড়া তাঁহার জীবনীর কোন উপাদানই আমরা পাই নাই। কিন্তু এই সামান্ত একটা মাত্র পদেই তাঁহার মন্তরের সমগ্র পরিচর আমরা পাই।

এতবড় উক্লটা আন্দোলনের প্রবর্তন যিনি করিলেন, 
তাঁহার জীবনের মাত্র এইটুকু পরিচন্ন আমরা পাই, ইহা
ভাবিলে বিশ্বিত হইতে হন। কিন্তু রামানন্দ তাঁহার
জীবনের পরিচন্ন রাখিনা গিন্নাছেন তাঁহার শিশুদের মধ্যে;
সে পরিচন্ন ভূল করিবার সম্ভাবনা নাই। কবার, রইদাস,
তাঁহার শিশু; তাঁহারা উভরেই শুক্র বাণী যে ভাবে প্রচার
করিয়া গিন্নাছেন, তাহা অপেক্ষা গোরবমন্ন পরিচন্নের দাবী
অতি হল্প শুক্র করিতে পারেন।

রামানন্দের জীবনের সম্বাদ্ধ অন্ত কথা বলিবার পূর্বে সেই সময়ে প্রচলিত ধর্মের ও তাঁহার গুরুগোটার সম্বন্ধ করেকটী কথা বলার প্রয়োজন।

শঙ্র ও কুমারিল ভট্টের চেষ্টার প্রকাশ্র বৌদ্ধর্ম জারতবর্ষ হইতে নির্কাশিত হইরাছিল। শঙ্কর নব্য বেদান্তের প্রসারে লৌকিক ধর্ম্মের এক অভিনব ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন; কিন্তু জ্ঞানপ্রধান বেদান্ত প্রাক্তেজনাধারলের ধর্ম্মের কুধা নিবৃত্তি করিতে পারে নাই; শঙ্করের এই জ্ঞানবাদের প্রাভিবাদ স্বরূপ রামান্ত্রক ও মধ্বাচার্য্য দাকিশাত্যের পূর্ববর্তী আচার্য্যগণের পদান্ত অন্থ্যরূপ করিয়া ভক্তিবাদের প্রচার করিলেন। এই ভাজের প্রোভ সমগ্র দেশের মন সিক্ত করিয়া দিল। রামান্ত্রকর পঞ্চম শিশ্র রামানক্ষ। রামান্ত্রক ও রামানক্ষের পৃর্বার্থিগ ছিলেন আচারী বৈক্ষব; অর্থাৎ উল্বোর ভক্তিবাদ প্রচার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সামানিক আচার-বিচার ও ভেদাভেদ ভালের। পুরা মাত্রার স্থীকার করিয়া লইয়াছিলেন।

কিন্ত রামানন্দ এই জাতিভেদ স্বীকার করিয়া গইলেন না। গৌকিক ধর্মের ইতিহাসের এ একটী অভিনব ব্যাপার। ধর্মাচার ইহার পূর্ব্বে কোন দিনই সকলের পক্ষে উন্মুক্ত হিল না, অস্ততঃ এমন ভাবে কোন দিনই ছিল না। রামানন্দ মুস্লমান জোলা ক্রীর, চামার ক্রাদান, শিশু করিলেন; ক্যাই সাধনা, নাপিত সেমজে মন্ত্র দিলেন; তাঁহার শিশুরা জাতিবিচার রাখিল না, তাহাজের নিকট হিন্দু মুস্লমান সকলই সমান হইলা গেল। অস্পৃত্র শুদ্র অধ্যাত্মবিস্থার ব্রাহ্মণের গুরু হইল। ভারতে ধর্মের ইতিহাসে এমন ঘটনা পুর্বেষ্ ঘটে নাই।

এই উদারতার মূলে কতথানি বৌদ্ধ প্রভাব প্রচ<del>ছর</del> আছে তাহা চিন্তা করিবার বিষয়।

রামানন্দের এই উদারতার একটা যুক্তি বোধ করি পরবর্তীকালে কল্পিত হইয়াছিল।

রামাত্মলপন্থীদের মধ্যে জাতির বাঁধন, থাওরা-পরার অমুশানন অত্যন্ত কঠিন ছিল। মন্ত্র গ্রহণের পর রামানন্দ যথন দেশ-ভ্রমণে বাহির হইরা, সমগ্র ভারত ঘুরিরা ওক্তরণ করিছা গেলেন, তথন তাঁহার গুকুভাইরা বিজ্ঞানা করিল, দেশ-ভ্রমণে তিনি সমাজের সমস্ত অমুশানন বর্ণে প্রতিপালন করিরাছিলেন কি না। সত্যনিষ্ঠ রামানন্দ উত্তর দিরাছিলেন, তাহা সন্তব হর নাই। তাহারই ফলে তিনি সমাজচ্বত এবং পন্থ হইতে বহিন্ধত ও নির্ব্বাসিত হইলেন; এবং তাহার ফলে তিনি ভাঁহার নব্য মতবাদের প্রচার করিলেন।

ব্যাপারটা ঠিক এইভাবেই ঘটিরাছিল কি না, এবং তিনি সত্যই এমনি অনাচারের অপরাধে সমান্ত বহিন্ধত হইরা-ছিলেন কি না, আজ তাহা জানিবার কোন উপার নাই। এমন কি, তিনি যে রামাফুলপন্থী ছিলেন, তাহাও নিঃসংশরে বলা বার না। অবস্তু এ কথা ঠিক যে, তাঁহার মতবাদের সাক্ষাৎ পরিচর আমাদের কিছুই নাই; কিন্তু তাহার বে পরেক্ষ পরিচর আমরা তাঁহার শিক্ষপণের রচনার মধ্যে পাই, তাহাতে তাহার সলে রামাফুলা মতবাদের বিশেষ ঐক্য আঁচ্ছে বলিয়া মনে হর না।

রামানন্দ রামের উপাসনা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন বলা হইরাছে। He was the populariser of the worship of Rama (Grierson). অপচ কবার এই রামেরই কথা গাহিরা বলিরা গিরাছেন—

যহ রাম ন দশরথ উপজে।
ন বহ সীতা বিহাঈ।
এক্ষেত্রে রামানলকে কতথানি রামধারার প্রবর্ত্তক বলা

বার, তাহা বিচার্য্য। রামানন্দের বে একটা পদ আমরা পাই, তাহাতে তাঁহাকে মূর্ভিপূলার বিরোধী রূপেই দেখিতে পাই। এই পদটা শিখদের গ্রন্থাহাকের পাওরা গিরাছে। নানক যে পৌজ্ঞলিকতা-বিরোধী একেশরবাদের প্রচারক ছিলেন, এ বিবরে সন্দেহ করিবার কোন অবকাশ নাই; এবং শিধ ধর্মপ্রছে তাঁহাদের ধর্মমতের অফুকৃল বাণীই সংগৃহীত হইরাছে, ইহাও শুতঃসিদ্ধ। অথচ রামাৎ বৈশ্বরেরা পরবর্ত্তী বুগের মূর্ভিপূলার প্রধান প্রবর্ত্তক ও উল্লোক্তা বলিরা পরিগণিত; এবং আজও তাঁহারাই মূর্ভিপূলার ধারা অল্প্র রাখিরাছেন। এ ক্ষেত্রে রামানন্দ কিরপে রামাৎ বৈশ্বব

রামানন্দ বৈষ্ণব ছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু তিনি মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি স্বীর বৈষ্ণবমতবাদকে সার্ব্ধকানীনতার রূপ দিরাছিলেন। ক্বীর তাহারই উপর ভিভিন্তাপন করিরা যে মতবাদ প্রচার ক্রেন, তাহা রামানন্দী মতবাদ হইতে কিছু পরিমাণে স্বতন্ত্র হইরা গিরাছে; কিন্তু তাহারও মধ্যে তাঁহার গুরুর উদার্ব্যের ক্রেচিক্.রহিরা গিরাছে।

রাদ্রানন্দের পদট এইথানে উদ্ধৃত করা হইল।
কত জাইরৈ রে ঘর লাগে রংগু।
মেরা চিতু ন চলৈ মন ভরে পংগু॥
এক দিবদ মন ভঈ উমংগ।
ঘসি চন্দন চোবা বহু স্থাংধ॥
পূকা চালি ব্রহ্মা ঠাই।
লো ব্রহ্মা বভারো গুরু মনহী মাঁহি॥
ভঁছ জাইরে বঁহ জল প্যান।
তু পূরি রজো-হৈ সহ মাঁহি॥
বেদ পূরাণ সব দেখে জোই।
উহাঁ তেই জাইরৈ জো ইহাঁ ন হোলী॥

স্ত্পক মৈঁ বলিচারী তোর।
ক্রিন সকল বিকল শ্রম কাটে মোর ॥
্রাহানন্দ স্বামী রমত ব্রন্ধ।

শুক্তক শুক্ত কাটে কোটা করম॥

ক্বীরের বছ পদের মধ্যে এই পদের ছারা আমরা পাই; এবং ক্বীরের স্তাম বছ পরবর্তী বুগের বছ সঙ ক্বির অন্তরের থায় এই পদই হরত' জোগাইরাছে।

এইখানে উল্লেখযোগ্য যে, বছ অন্থসন্ধানে রামানন্দের ছিতীর পদের সন্ধান আমরা পাই নাই।

এই করেকটা পংক্তির মধ্যে ক্বীর-প্রচারিত মতবাদের সমস্ত মূল কথাগুলিই পাওরা যাইতেছে।

মিখ্যা চন্দন চুরা, মিখ্যা পূজার সকল বাহ্য উপকরণ।
ধর্ম অস্তঃকরণেরই জিনিস, অস্তরই তাহার প্রধান অর্থা।
যেথানেই বাই সেইথানেই পাবাণের থণ্ড দেবতার পূজা
দেখিতে পাই। তুমি যে, হে প্রভু, সর্কান্ট ব্যাপিরা আছ,
সে কথা লোকে ভূলিরাছে। মামুব এখনও তাঁহাকে
না দেখিরা বেদ পুরাণ খুঁজিরা মরিতেছে। ইহার উপার ?

সংগুৰুকে সদ্ধান কর; তিনি বলিয়া দিবেন।

এই একেশ্বরবাদ ও সংশুক্রবাদ, ইহার মূল কোথার, কে আনে ? কিন্তু ইহা অবলম্বন করিরা রামানন্দ জ্ঞান ও ভক্তির সময়রের যে চেষ্টা করিরা গিরাছেন, ভাহা উত্তর কালে বছ সাধকের জীবনের সাধনার মূলমন্ত্র হইরাছিল। যে উদার দৃষ্টি লইরা রামানন্দ লৌকিক ধর্মকে এই অপরণ রূপ দিরাছিলেন, ভাহার কল্যাণে পরবর্তী যুগের বৈষ্ণবধর্ম আচপ্তাণে প্রেম বিলাইরা জাভিবর্ধ নির্বিচারে লক্ষ লক্ষ নরনারী-চিত্ত আলোড়িত করিরা ভাহাদের মৃক্তিপথের সহযান্ত্রী করিরা তুলিরাছে; এবং যুগে রুগে রামানন্দের এই উদার বাণী সর্বাদেশের সর্ব্বকালের সাধক-গণকে এক স্থতে গাঁথিরা দিরাছে।

### শোক-সংবাদ

#### সার কৈলাসচন্দ্র বহু

বিগত ৬ই মাঘ কলিকাতার অনামখ্যাত চিকিৎসক সার देकनामहत्त्व वश्च मि-चाहे-हे, ७-वि-हे महानम्न ११ वरमत्र বর্দে পর্লোকগত হইয়াছেন। তিনি ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের

কুঠ-নিবাদ প্রভৃতিও তাঁহার চেষ্টার প্রতিষ্ঠিত হইরাছিল। মাড়োরারী মহলে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। গভ কলিকাতা দালার সময় তিনি নিজ জীবন বিপন্ন করিয়া

**डिटायत मारा क्याश्य क्राय**ः ১৮१8 খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা মেডিকাল কলেজ হইতে ডাক্তারী পাশ করেন। প্রথমে তিনি ক্যান্তেল হাসপাতালের 'রেসিডেন্ট মেডি ক্যাল অফিসার নিযক্ত হন। পরে সে চাকরী ছাড়িয়া দিয়া চিকিৎসা-ব্যবসায় গ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল সোদাইটীর সভা-পতি ও ভারতীয় মেডিক্যাল কংগ্রেদের সহ-সভাপতি ছিলেন। ১৮৯৫ গ্রীষ্টাব্দে তিনি রাম্বাহাতর উপাধি লাভ করেন ও কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর কমি-শনার মনোনীত হ'ন। তিনি অবৈ-তনিক ম্যাজিষ্টেট এবং কলিকাভা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ছিলেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সি-আই-ই উপাধি লাভ করেন, ও ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে স্থার উপাধি পান—তাঁহার পূর্বে আর কোন ভারতীয় ডাব্রুটার ভার উপাধি পান নাই। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কাইজার-ই-किस वर्गभाक खर ১৯১৮ औहारम ও-বি-ই উপাধি পা'ন। ভাঁহার চেষ্টার বালালার পশু-চিকিৎদা-কলেজ হাসপাতাল প্ৰতিষ্ঠিত হইৱাছে। তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল ক্লাব ও কো-

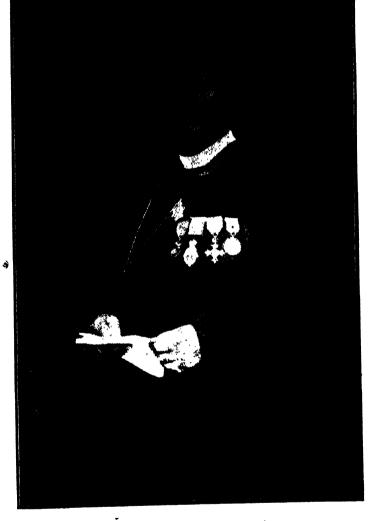

ল্মার কৈলাসচন্দ্র বহু

অপারেটিভ এন্টি-ম্যানেরিবা সোসাইটীর সভাপতি এবং বেৰণ টেট মেডিক্যাল ক্যাকালটার গভার্নিং বভার সম্বত্ত ছিলেন। তাঁহার চেষ্টার কলিকাতা ট্রপিক্যাল মেডিসিন সুলের জন্ত বহু অর্থ সংগৃহীত হইরাছিল। কারমাইকেল কলিকাতা মেডিক্যাল স্থল, সোদপুর পিঞ্জাপোল,

বড়বাজারের মাড়োরারীদিগকে সাহায্য করিরাছিলেন। তিনি আমহার্ট খ্রীটস্থ মাড়োরারী হাসপাতালের সভাপতি ছিলেন। কলিকাতাম্ব দরিত্র ছাত্রগণের সাহায্যার্থ ডিনি বৎসরে:বছ টাকা ব্যব্ন করিতেন। তাঁহার বিধবা পত্নী, ছয় হাসপাতালে তাঁহার নামে একটি ওয়ার্ড খোলা হইয়াছে। পুত্র ও তিন কলা বর্ত্তমান। আমরা তাঁহারের শোকে সহাযুক্তি প্রকাশ করিতেছি।



র্মেক্রমোহন রায়

#### পরলোকে রমেন্দ্রমোহন

কাকিনার স্বর্গীয় রাজা মহিমারঞ্জন রায় মহাশরের দৌহিত্র ডাঃ জে, এম্, রায়ের একমাত্র পূত্র রমেস্ত্রমোহন সিম্নিত জ্বরে মাত্র ১৭ বংসর ৩ মাস বর্ধে ইহলোক ত্যাগ করেন। এই বর্নে তাহার স্থায় হুগঠিত দেহ ও শক্তিমান্ বাজালীবালক বড় দেখা যায় না। এই বালকের নানা পুরুবোচিত গুণরাজি ও সর্বতোমুখী কর্মপ্রতিভা কালে দেশের ও দশের মুখোজ্জন করিতে পারিত। আজন্ম বিলাসিতার ক্রোড়ে বর্দ্ধিত হইয়াও রমেন বিলাসিতার সম্পূর্ণ উলাসীন ছিল।

রমেন্ত্রমোহন বিদ্যাসাগর কলেজে বিজ্ঞানের মধ্য
পরীক্ষার (I. Sc.) জন্ত অধ্যয়ন করিতেছিলেন। যেমন
তাঁহার তাঁত্র কর্মপ্রস্থৃতি, তেমনি তাঁহার অদম্য
জ্ঞানপিপাসা ছিল। আমরা রমেন্ত্রমোহনের আত্মীরগণের
এই গভীর শোকে সহায়ুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

## **সাময়িকী**

এ মাসের 'ভারতবর্ষে'র প্রাক্তন্ন পার্ট যে মহান্দার প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইল, তিনি সেকালের একজন খ্যাতনামা ব্যক্তিছিলেন; এখন অনেকেই হর ত তাঁহার পবিচর জানেন না। বর্গীর প্রাণক্ষ্ণ বিখাস মহাশর একজন আদর্শ জমিদার ছিলেন। তিনি ১১৭১ সালের ২রা মাখ জন্ম প্রহণ করেন এক শত বংগর সালের ১লা কান্ধন দেহত্যাগ করেন। কিছু কম এক শত বংগর পূর্বে এই মহান্দা বালালা ভাষার সেবার আন্মনিরোগ করিয়া প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছিলেন। ইনি প্রাণক্ষ্ণ বৈফ্রামৃত' প্রভৃতি অনেক প্রক প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকাশিত শেক্ষ্মুক্তিনে এমন আনেক শক্ষ আছে, বাহা প্রসিদ্ধ 'ক্যাক্ষ্মুক্তে এমন আনেক শক্ষ আছে, বাহা প্রসিদ্ধ 'ক্যাক্ষ্মুক্তে প্রেমুক্তি প্রাণক্ষ্য বার না। এই শক্ষকোব্যানি সে সমরে বংগ্রেষ্ট জমাদর লাভ করিয়াছিল। বিশাস মহাশ্বের শক্ষকত্ব বাস্তবন ও দেবালয় এখনও তাঁহার পর্বপ্রাণতার লাক্য

প্রদান করিতেছে। এই দেবালর এমন প্রন্দর যে, ১৮৭৪ আন্দে তদানীস্তর বড়লাট প্রীয়ক্ত নর্থক্র ক মহোদর এই দেবালর দর্শন করিতে গিরাছিলেন। এই দেবালরের রম্ববেদীর জন্ত পরলোকগত বিশ্বাস মহাশর আশি হাজার শালগ্রামশিলা সংগ্রহ করিবাছিলেন; সেগুলি এখনও দেবালরে স্থরক্তিত আছে। তিনি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিংশতি শিবমন্দিরের মধ্যভাগে এই রম্ববেদী প্রতিষ্ঠার স্থান নির্ণর করিরাছিলেন। তাঁহার উপযুক্ত পুত্র শ্রীরুক্ত যোগেজ্রনাথ বিশ্বাস মহাশর পিতার আরক্ষ কার্য্য সন্থরই শেষ করিবেন বলিরা আশা করা বার। শ্বর্ণীর বিশ্বাস মহাশরের জকাতর দানের কথা প্রথমও লোকে জুলিতে পারে নাই। আমরা এই মহাপ্রাণ, ধার্ম্মিক, ও বালালা সাহিত্যের হিতৈবী মহাত্মার প্রতিক্তি প্রকাশিত করির। উহ্বার পবিত্র প্রতির প্রতি সন্ধান প্রদর্শন করিলাম।

একারের সামরিকীর সর্বপ্রধান খ্যাপার চীনে যুদ্ধের আবোজন। চীন দেশে গৈল প্রেরিত ছইতেছে , অবচ বৃটিদ গবর্ণমেন্ট সন্ধির কথাও বলিতেছেন। কি উপলকে এই গোলবোগ বাধিরাছে এবং কোন্ পক্ষ দে জল্প অপরাধী, ভাহা লইরা চীন ও ইংরাজের মধ্যে মতভেদ আছে। আমরা চীন গোলবোগ সহস্কে নিজেরা কোন কথা না বলিয়া বিশ্বকবি রবীজনাথ যাহা বলিয়াছেন, তাহারই সার মর্ম্ম নিয়ে দিতেছি। ইহা হইতেই সকলে প্রকৃত ব্যাপার আনিতে পারিবেন।

বিশ্বকবি ববীক্রনাথ বলিতেছেন—"ইংরাজের অধীনতা इटें एक मुक्त इटेवांत क्या होन त्य युद्ध त्यायना कतिबाह्य हैश এৰিয়ার নব অভাদয়ের স্থচনা । সাম্রাজ্য-লোভী খেতজাতিগণের রাজা-বিপ্সার আক্রমণে এশিরার যে সকল রাজ্য বিব্রত, চীনের এই জীবন-মরণ-সংগ্রাম ভাহাদের সকলেবই মুক্তির পথ প্রশস্ত করিবে। স্থতরাং চীন এই সম্ভটকালে সমগ্র এশিয়ার সহায়তার দাবী কবিতে পারে। অব্রে এই সময়ই ভারতীয় দৈলগণ চীন সমর সমন করিতে প্রেরিত হওরার যে সমস্তার উদ্ভব হইরাছে তাহার সমস্ত দিকটা আমরা এখনও ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। ইহার পশ্চাতে যে কুটবুদ্ধি আছে তাহা চীন দমন করিয়াই ক্ষাস্ত হইবে না, পরস্ত বছকালের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবন্ধ ভারত ७ होन এই इस्की एएट वनव्यनीय एउएपत एडि कतिरव। চীন সম্বন্ধে বাঁহাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে এংং বিশ্বদর্বারে ভারতবর্বের স্থান কোথায় তাহা গাঁহারা मिथिशास्त्र, उाहारमञ्ज नकरमञ्जे कर्डवा धरे मिरक मका করা এবং ইছার ফল যে কভদুর অনিষ্টকর হইতে পারে ভাহা লোককে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া।"

#### ভাহার পর রবীজ্ঞনাথ বলিতেছেন—

শ্বগর্গান্ত ধরিয়া ভারতবর্ষ হইতে প্রচারকগণ চীনে
শান্তি ও মৈত্রীর বাণী লইয়া গিরাছে; কিন্তু আজিকার এই
ছদিনে ভারতীয় লৈঞ্চগণ যথন ইংরাজের বাহন হইয়া চীনে
উপস্থিত হইবে, ভাহাতে সেই বছ কালের আন্তরিক সম্বদ্ধ
ভালিয়া ধূলিসাৎ হইয়া ঘাইবে। অভ্যাচারের যন্ত্র যাহারা
ভাহাবাই প্রভাক, কিন্তু ঘাহারা যন্ত্রী ভাহারা থাকে পশ্চাতে।

'এই জন্ম বধন লিখ কনেইবলগৰ চীলে অচ্যাচার করে, তথন ভাষারা নিমিত্ত মাত্র চইলেও ভাষারাই প্রমিত্ত দ্র্যা, অপ্রদা অর্জন করে। ভারতবর্ষের প্রতি-চীনারা বর্ত্তমানে এরূপ অসম্প্র যে তাহারা ভারতীয়গণকৈ দৈত্য বলে। মহুয়াত্ত্র বিরুদ্ধে এই অভিযানে যে ভারতবর্ষকে সহায়তা করিতে হটভেছে আমাদের অধ:পতনের ইহা অপেকা শোচনীর পরিচয় আর কিছুর দারাই সম্ভবপর হইত না। স্তার ও ধর্মের বিরোধী এই ব্যাপারে সহায়তা করা ভারতবর্ষের পক্ষে আত্মহত্যা অপেকাও অনিষ্টকর। এই যে বিপুল অর্থকয় ও রক্তপাত, ইহার পরিবর্ত্তে আমাদের লাভ—ভারতবর্বের বিক্লছে চীনের দারুণ ঘুণা। ভারতবর্ষের বিপুল বল ইংরাজ শক্তির হাতে ক্রীড়নক হওয়ার এশিয়ার অস্তান্ত দেশ ভারতবর্ষকে এশিয়ার স্থাধিনতার পরিপন্তী বনিরা মনে করে। যে সাম্রাজ্যের মধ্যে আমরা বাস করি—ইহা সাম্যবংশের উপর প্রতিষ্ঠিত নছে। ইহার সহিত ভারতবর্ষের সম্বন্ধকে অভাজী সমূদ্ধ বলা চলে না৷ যে সকল দেশে স্বায়ত্ব-শাসন আছে, ভাহারা যথন সাম্রাজ্য রক্ষার সহায়তা করে তথন ভারাদের দান খেচ্ছাকৃত। কিন্তু ভারতবর্ষের এই সহারতার মধ্যে স্থ-ইচ্ছার কোনও স্থান নাই। স্থতরাং ইহার জন্ম আমরা কৃতজ্ঞতা পর্যান্ত দাবী করিতে পারি না। এই জন্মই অষ্ট্রেলিয়া অক্লেশেই ইংরাজের সহায়তা করিতে অস্বীকার করিতে পারে, আর ভারতবর্ধ সাম্রাজ্যের অন্ত প্রাণ দিয়া প্রতিদানে পার জালিরানওয়ালাবাগ।"

বর্ত্তমান যুদ্ধে চীনই আক্রমণকারী বনিরা একটা রব উঠিরাছে, কবির মতে ইহা সর্বৈধ অসত্য—প্রকৃতপক্ষে চীন আত্মরকার অন্তই চেটা করিতেছে। কবি বনিরাছেন, "যে সকল বৈদেশিক জাতি চীনকে জাের করিরা আফিমথাের করিবার চেটা করিরাছিল তাহারাই সর্বাপ্রথম অপরাথী, কারণ তাহাদের এই অমানুষ প্রভাবে চীন যথন বাধা দিরাছিল, তথন তাহারাই চীনের নিকট হইতে হংকং কাজ্মি লয়। এখন চীন তাহার নিজস্ব ক্ষেরৎ চাহিলে তাহাকে ক্রান্ত্রশালকারী, বলা শোভা পার না। কোনাে কোনাে সভার চীনের ক্রানাে প্রেম্বালাচনা হইরাছে। কবি বলেন, আমরা কে চীনের প্রতি সহাহত্তি প্রদর্শন ইংরাজের এই আক্রমণ মনুষ্ঠান্তের, স্থারধর্মের বিরোধী; স্থতরাং
চীনের ধর্ম বাহাই হউক, আমাদের কর্ম্মরা এই অত্যাচারের
প্রতিবাদ করা। আইন ও শৃথ্যলার নামে বে অত্যাচার
আমাদিগকে প্রত্যাহ মাধা পাতিরা লইতে হইতেছে তাহা
ভারতবর্ষের চতুঃ সীমানার মধ্যেই আবদ্ধ থাকুক; কিছ
অপরের স্বাধীনতা হরণ করিতে সহার হওরা যে হুর্গতির
লক্ষণ, ভগতের সমক্ষে আমাদের সে হুর্গতিকে নগ্নমূর্জিতে
উপন্থিত করা আমরা কোন মতেই সহা করিব না।"

বাঙ্গলার ব্যবস্থাপক সভার এক অঙ্কের অভিনয় পূর্বে হইয়া গিয়াছে.—ভোট-রঙ্গেই সে অন্তের পরিসমাপ্তি হটরাছিল। তাহার পর দেদিন বিতীর অঙ্কের অভিনয়ও হইরাছে। এ অঙ্কটা এমন ভাবে অভিনীত হইবে, তাহা আমরা মনে করি নাই; ইহা ট্রাচ্লেডি ও কমেডির সমাবেশে অতি উপাদের হইরাছিল। ভোটে করী হইরা যাঁহারা এম-এল-সি অর্থাৎ সদস্ত হইলেন ভাঁহারা দ্বিতীয় আল্লের প্রথমেই রক্তমে অবতীর্ণ হইলেন, সভাপতি নির্কাচনের ব্যাপার নইয়া। প্রথমে এ ক্ষেত্রে অবভীর্ণ হইরাছিলেন দশজন রখী: কার্য্যকালে তাহার মধ্যের আটজন (এ আট জনই মুদলমান সদস্ত) রক্ষঞ্চ হইতে निका**र व्हेर्टन; अ**विष्ठे द्रहिर्टन छुटेकन--- मरसारहद রাজা জীবুক মনাধনাধ রার চৌধুরী ও জীবুক ডাকার প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যার। ভোটে রাজা বাহাচরেরই বন্ধ হইল; তিনি ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি হইলেন। এ গর্ভাঙ্কের অভিনয় কিন্তু তেমন জমিল না।

ভাহার পর যে ব্যাপার হইল, ভাহা একেবারে চরম!
বালালা গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে বাবস্থাপক সভার এক
প্রভাব করা হইল যে, জাত্মারী মানের শেবের কয়দিন ও
ক্রেরারী মার্চ্চ মানের জন্ত ত্ইটী মন্ত্রীর বেতন মঞ্ব করা
হউক। তথনও কিছ, কে কে এই তুই ভাগাবান ব্যক্তি,
ভাহা লাটসাহেব স্থির করেন নাই। পুর্ব্বে তিন জন মন্ত্রী
ছিলেন, মধ্যে ত দেশবদ্ধর চেষ্টার মন্ত্রীই ছিল না; এবার
আবার ত্-ইরারকির প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইল ত্রইজন মন্ত্রী
দিরা। সরকারী, মুসলমান ও নিবারেল সদক্ষেরা এ বেতন
মঞ্জ করিলেন; স্বরাজী দল একবোগে আপত্তি করিরাও
হারিরা গেলেন।

मञ्जी मत्नानवन कतिवात कर्छ। चत्रः नाव-नात्वतः এখানে ভোট চলে না। লর্ড লিটন মুসলমান দলের মধ্য হইতে সার আব্দর রহিমকে আহ্বান করিলেন। তিনি ত প্রস্তুত হইরাই বদিরা ছিলেন। তিনি মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিতে সমত হইলেন। তাহার পর ডাক পড়িল এীযুক্ত ব্যোদকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশরের। তিনিও মন্ত্রী হইতে রাজী হটরা খরে ফিরিলেন। কিন্তু বাড়ী আসিরা ভাঁচার মত বদলাইয়া গেল: তিনি লাট সাহেবকে পত্ৰ লিখিলেন যে. তিনি সার আব্দর রহিমের সহিত একযোগে কাল করিতে পারিবেন না। লাট-সাহেব তথন মহা মৃদ্ধিলে পডিলেন। যাহা হউক, এ মৃশ্বিদ তখনকার মত আসান করিলেন সার चार्मत बहिम। श्वित इहेन थि. त्महेमिनहे बहिम मारहर হস্তাস্তরিত সমস্ত বিভাগের ভার লইবেন এবং অতাত্র সমরের মধ্যেই তিনি একজন হিন্দু মন্ত্রী স্থির করিয়া লইবেন; किस. गाँठ वाहाछत्र वनिराम याहारक-छाहारक मञ्जी कतिरामह हहेरत ना ; अमन लाक हाहै, यांत्र भिहरन व्यक्षिक नम्य नि আছে অর্থাৎ ছই মাস পরে বজেট-বিচারের সময় যিনি আত্মপক সমর্থনের জন্ম ব্যবস্থাপক সভার যথেষ্ট ভোট সংগ্রহ করিতে পারবেন, এমন লোক চাই। এই রক্ষ হিন্দু-মন্ত্রী যদি তিনি সংগ্রহ করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে মন্ত্রীত ভাগে করিতে হইবে। সার আব্দর তথন 'বছত আছা' বলিয়া গদি অধিকার করিলেন এবং হিন্দ-মন্ত্রী সংগ্রহের জন্ত বারে বারে ঘুরিতে লাগিলেন। কিন্তু, কি তুর্ভাগ্য, কোন হিন্দু সমস্তই তাঁহার কাতর অমুরোধে कर्नगां कतिरामन ना, नकरमहे धकवारका बामरामन "मनाहे ক্ষা ক্রবেন, আপনার সঙ্গে আমরা কাজ করব না।" সার রহিম মহা বিপদে পাড়িলেন-মন্ত্রীত যার যার চইল। তাঁহার চারিদিনের চেষ্টাতেও যথন কিছু হইল না, তথন লাটসাহেব . বলিলেন, আর কেন, আপনি কার্য্য ভ্যাগ করন। এক সপ্তাহও গেল না, সার রহিমের মন্ত্রীত্ব শেষ হইন। ভদ্রলোকের জন্ত সভ্যসভাই বড় আপুশোষ হয়।

এইবার বিতীর অংকর শেষ গর্ডাক্কের অভিনয়। সার রহিষ বেদিন পদত্যাগ করিতে বাধা হইলেন, তার পরের দিনই লাট সাহেব বোষণা করিলেন বে, প্রীবৃক্ত ব্যোসকেশ চক্রবর্তী ও প্রীবৃক্ত হালি গলন্বী সাহেব মন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন। লাট-সাহেবও আপাতত: ইংক ছাড়ির। ঝাঁচিলেন। উপরিউক্ত ছই মহাআই এখন মন্ত্রী হইলেন; অবশু মার্চ মান পর্যান্ত। সেই সময়েই বজেটে মন্ত্রী-ব্রের তিন বংসরের বেতনের ব্যবস্থা হইবে। যদি বেতন পাশ হয়, তাহা হইলে মন্ত্রীব্র নিরাপদ; আর যদি পুর্ববারের মত বেতন নাকচ হয়, তাহা হইলে ঐবানেই মন্ত্রীত্ব শেষ অক্ষের অভিনয় এখনও বাকী রহিল; বজেট-বিত্তার তাহার পরিস্মান্তি হইবে।

মন্ত্ৰী ত হইরা গেল; কিন্তু গোল মিটিল না। জীয়ুক ठळ वर्खी महानव अवः चात्रक इहे ठाविकन हिन्दू नम्य त সার রহিমের সহিত কাজ করিতে অন্বীকার করিলেন. ইহাতে রহিমী দল কেপিয়া উঠিशছেন। উ্চোৱা বলিতেছেন, জাতি-বিৰেষই ইহার কারণ; চক্ৰ বন্ধী মহাশয়েরা মুদলমান সমাজকে এ ব্যবহারের ছারা অপমানিত করিয়াছেন; শীযুক্ত হাজি সাহেবও ভর্ৎসনার ভাগ পাইতেছেন। এক দল মুগলমান সকল দিক বিবেচনা চক্রবর্ত্তী হতাশয় স্পষ্ট না করিয়া গোল করিভেচেন। विनवार्शन (य, कांकि-विरवस्यत वनवर्दी स्टेबा किन मात র্হিথের সহিত কার্য্য করিতে অসম্মত হন নাই-ব্রেডের সময় ধোপে টিকিবে না ভয়েই তিনি অগন্মত হইয়াছিলেন. কারণ সে সময় সময়গণের আধিকাংশই সার রহিমের विक्रकाहत्वन कतिरवन विनन्न उँ। हात्र धात्रण। जारा रहेर्नहे क्-देवादिक बच्चा পाहेरव ना। हाकि नार्ट्रवित पन छात्री আছে: স্বতরাং তিনি হর ত সব ঠিক করিয়া লইতে ইহার মধ্যে জাতি-বিৰেষ বা ব্যক্তি-বিৰেষ পারিবেন। नाहे ; ভবিশ্বং চিন্তা করিয়াই চক্রবর্তী মহাশন্ন সার রহিমের সহিত কাজ ভবিতে অখীকার করিয়াছেন। স্থতরাং ইংার অভার অর্থ করিয়া জাতি-বিদ্বেদকে আরও বাড়াইবার চেষ্টা করা কিছুতেই সঙ্গত নহে।

গত ৩১শে জাগুরারী বোদাই স্থরে ভারতীর সংবাদপত্র-সেবীদের কর্ম্বর স্থক্তে এক সভার আলোচনা হর। স্থার ইানলা রাড্সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, এক্মাত্র সংবাদপত্র-সেবাই ভারতের সর্বাপেক্ষা গণতন্ত্র-মুক্ত ব্যবসার। ক্রেরাদপত্র-সেবা শিক্ষার শ্রেষ্ঠস্থান।

সংবাদপত্ত কার্য্যালয়ে যদি সংবাদপত্ত -শিক্ষা দিবাৰ কোন শিক্ষালয় থাকিত, তাহা হইলে আরও ভাল হইত। মিঃ কে নটরঞ্জন বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন, এক কথায় गः वाषभञ्जात्मवौत्मन कर्खवा **এ**ই. त्मरनेत्र अधिवानी विखिन्न সম্প্রদারের মধ্যে মিলন ও শুভবৃদ্ধির প্রেরণা জাগাইরা তোলা। একটা সংবাদপত্র কার্যালয়ের বিভিন্ন স্থলাভিবিক কর্মচারীদের কর্ম্ভব্য সম্বন্ধে বক্তা বলেন, সহকারী সম্পাদকগণ যদি সংবাদের শিরোনামা বসাইবার সময় সাম্প্রদায়িক বিষেষ ফাঁপাইরা তুলিবার চেষ্টা হইতে সর্বপ্রকারে বিরত থাকেন, তাহা হইলে সাম্প্রদারিক বিষেষ-বহি নির্বাপিতকরে ভাঁহারাও অনেক কিছু করিতে পারেন। সংবাদপত্তের মারফত বে ইঙ্গিত প্রচার কর। হয়, লোকে এখন ভাষার মর্ম বেশ বৃঝিতে পারে: এবং সংবাদের মাথার যে শিরোনামা দেওরা হয়. উহার মধ্যে অনেকথানি ইঞ্চিত লুকারিত থাকে। সম্পাদকগণ সর্বব্যেভাবে উত্তেজক ও কর্কশ ভাষা ব্যবহার পরিহার করিবেন, কেন না উহা ছর্বলেরই ভাষা-সম্পাদকের উচিত, ঘটনাগুলি সম্বন্ধে নিরপেক ভাবে চিন্তা করিতে শিকা कदा। मण्पूर्ण मश्यम व्यवनवस्त्रहे ध्वकव्यन সম্পাদকের সাফ ল্যালাভের একমাত্র উপায়।

সদেশী আন্দোলনের সময় জাতীর শিক্ষা-পরিবদ ও বেঙ্গল টেক্নিক্যাল ইনষ্টিটিউটের জন্ম হয়। এক্ষণে উভয় প্রতিষ্ঠান মিলিত হইয়া কলিকাতার নিক্টবর্ত্তী বাদবপুর নামক স্থানে রহিয়াছে। পরলোকগত ভারে রাসবিহারী ঘোষ মৃত্যুকালে বহুলক টাকার সম্পত্তি উক্ত বিভালয়ে দান করিয়া যান। তদবধি উহার উন্নতি হইতেছে। যাদবপুরে বৃহৎ কারধানা, ছাত্রাবাদ ও বিভালর গৃহাদি নির্মিত হইয়াছে। এই বিভালয়টী বাংলার নব জাগরণের প্রথম জন্দালোক। আন তাহার প্রভাব সমগ্র বাংলায় ব্যাপ্ত হইয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতা করপোরেশন ১৯২৬।২৭ সাল হইতে এই বিভালয়ে বার্ষিক ৩০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। আমরা করপোরেশনের এই কার্ষ্যে জানন্দিত হইয়াছি।

সাইকেলে পৃথিবী-দ্রুণপ্রকারীগণ বিহার, মধ্যপ্রদেশ উত্তর প্রদেশ ইত্যাদি অভিক্রম করিয়া গত ১৯শে জাছুরারী দিল্লীতে পৌছিরাছেন। উহোকা ২২ই ভিদেশক কলিকানা হইতে যাত্রা করিবাছিলেন। তাহাবা গোরালিরক দরবারে ও তালপুরের মহারাজা কর্তৃক অভিশ্র সাদরে গৃহীত হইরাছিলেন। বজুলাট ও প্রধান সেনাপভির সঙ্গেও তাহালের দেখা হইরাছিল। তাহারা তাহাদিগকে ধল্লবাল করিবাছেন। এই ভ্রমণকারীদল ভারত গ্রপ্যেন্ট হইতে প্রয়োজনীর ছাজ্পক কইরা গিরাছেন।

चांमारमञ्ज स्मरनंद्र राष्ट्रवर्णांगन स्म कथा कश्चिम बारकन, দেই 'আকাশবাণী' নছে, বিচাতের শক্তিতে বিনা-ভারে বর্ত্তমান সময়ে যে বছদুর পর্যান্ত সংবাদ প্রেরণ ও কথাবার্তা ক্রিবার কৌশল আবিষ্কৃত হট্যাছে, আমরা ভাহারট কথা বলিভেটি। ইউরোপ ও আমেরিকার ইহার সাহায্যে কত মুল্লক্ষ্মক কাৰ্য্য ছইতেছে তাহা ভাবিলে বিশ্বিত হইতে ভয়। আমাদের দেশে এখন এই বিনা-তারে সংবাদ ব্রেরণ কৌশলের সাহায্যে সাধারণ লোকে বাড়ী বসিরা একটু গান বাজনা শুনে এই মাত্র। কিন্তু বিলাতে তাহা ছতে। সে দেশের লোক নানাবিধ হিতকর কার্যো এই নবোহাবিত বৈজ্ঞানিক কৌশলকে নিয়েঞ্জিত করিয়াছে। ক্ষা কলেকৈর ছাত্রগুণ ইহার ছারা বড় বড় পঞ্জি লোকদের বক্ততা ভাবণ করিরা শিক্ষালাত করিরা থাকে। পদ্মীগ্রামের ক্লাকেরা প্রতিদিন কৃষি সম্বন্ধীয় নানা প্রকার প্রয়োজনীয় সংবাদ পার। জনসাধারণ স্বাস্থ্য বিষয়ে বছবিধ তত্ত্ব অবগত इडेट्ड शाद्य । वावनात्रीता किनिट्यत बाकात-एत, व्यामनानी রপ্রানীর সংবাদ ইত্যাদি জানিতে পারে। তারপর বহু ও व्यावहालबात विवदने, माधातन मश्वाम. ममत्र कालक निक् চিষ্ঠ ও বিপদ আপদের সভাকীকরণ প্রভৃতি সকল বিষয়

জানা যার। বিশেষতঃ পুলিশের লোকেরা আলামী ধরিতে এই আফাশবাদীর কৌশল খুব ব্যবহার করে।

বিগত ৭ট জাজুৱারী তালিখে চাকার বিভাসীর সমবার সম্মেলনের অধিবেশন হটয়াছিল। এই সম্মেলনের সভাপতি সার প্রকৃষ্ণভার বার যে সারগর্ভ ও দীর্ঘ অভিভারণ পাঠ করিয়াছেন ভারাতে ভিনি পাট সম্বন্ধে বলিয়াছেন-বালালা ছাড়া আর প্রার কোধার ও পাট জন্মেনা, স্বভরাং পাট বাঙ্গালা দেশেরই একচেটিয়া ব্যবসা। বংসরে প্রায় ৭ লক গাঁইট বা ৩ কোটা মন পাট এ দেশের চটকলগুলিতে वाबहात हम अवः ८० गक (वन व। २ कांकी मन विस्तरण व्रथानो हव । यमि वश्मद्र ১०० मक द्वम द। ६ काछी মনের বেণী পাট জন্মান না হয় এবং পাট চারীগণ সমবায় প্রথার পাট বিক্রারের ব্যবস্থা করিতে পারে তবে পার্টের ব্যবসায়ে যে কোটা কোটা টাকা কটকাবাৰ (Speculator) ও দালাল ও ফভিয়ারা খাইতেছে তালা চ:বাদের ঘরেই थाकिया वाहरत । ১०० नक में हिटित माम श्रेत कम कतिया थविरमe e. कांगे हाका। शक् बहरव य शांहे साम তাহা যদি ১০০ লক গাঁইট ধরা যার, তবে মোটামটী হিলাব করিলেও তাহার দাম দাড়ায় ৫০ কোটা টাকা। অঞ্সন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে, পাটের শেষ দামের জনান শতকরা २e টাকা অর্থাৎ প্রান্ন ১২॥• কোটা টাকা যার সেই সব শত শত দালালের পকেটে। ইহারা পাটের বাবসাটীকে একেবারে ছাইরা ফেলিরাছে। যদি এই কেনাবেচা ব্যাপারটা সমবার নির্মাস্থপারে চালান যার তবে ঐ টাকা পাট চাবীদের হস্তগত হইতে পারে।

### সাহিত্য-সংবাদ

#### নৰপ্ৰকাশিত পুতকাবলী

জীবৃত বতীল্রনাথ ভটাচার্ব্য প্রদীত ; লাটক—শকাতনক্র—১১
জীবৃত গাঁবেলুম্পার নাম প্রদীত সহত কহনী নিরিক্রেম শকাজার পাই
৬ তৃত্তের ব্যাধান—মূল্য প্রত্যেকখানি—৮০
জীবৃত তৃপেল্রনাথ বন্দ্যোপাধান প্রদীত প্রহসন ভারবী টিকিট—৪০

জীবুক্ত বেশীমাধৰ মায় প্ৰাণীত শীভাজিনর পাঙৰ পরাজন—১।• জীবুক ক্ষেণচক্র-যোৰ প্রাণীত উপজান নিরঞ্জন—১॥• জুলার চিদানক প্রকাশিত শিক্ষা—১১ দক্ষিণাচরণ সেন প্রাণীত রাগের গঠন শিক্ষা বিতীর ভাগ—৩১

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea.

of Messers Gurudas Chatterjea & Sons,

201. Cornwallis Street, Calcutta.





#### ভাৱতবর্ষ



আপন-হারা



চৈত্ৰ, ১৩৩৩

দ্বিতীয় খণ্ড

চতুদ্দিশ বর্ষ

চতুর্থ সংখ্যা

### সাংখ্য ও পীতা

#### জীঅনিলবরণ রায় এম-এ

গীতাকে বাঁহারা কেবল অতি উচ্চ অলের দার্শনিক গ্রন্থ বিলয়া ভাবিয়া থাকেন, তাঁহাদের ধারণা ঠিক নহে। বাত্তবিক পক্ষে গীতা কঠিন দার্শনিক তত্ত্বসূহের স্কল্প আলোচনার গ্রন্থ নহে, এবং কেবল দার্শনিক তত্ত্বালোচনা করিয়া বৃদ্ধিবৃদ্ধির ভৃত্তির উদ্দেশ্যে গীতা পাঠ করিতে যাইলে, আমরা গীতাপাঠের ঠিক কল লাভ করিতে পারি না। গীতা মূলতঃ বোগশাল্প, অর্থাৎ মামুব যে ভাবে চলিলে নিজের সভার ক্রমোরতি সাধন করিয়া দিব্য জ্ঞান, দিব্য শীক্ষরে পানের আনন্দ লাভ করিতে পারে, এক কথার দিব্য জীবনের অধিকারী হইরা মানবজন্ম সার্থক করিতে পারে, গী চার তাহারই ব্যবহারিক প্রণালী শিক্ষা দেওরা হইরাছে; এবং বোগের এই ব্যবহারিক প্রণালী শ্ব্যাইবার নিমিন্তই বত্টুকু

প্রবাজন কেবল ততটুকুই তত্ত্বকথার অবতারণা করা হইরাছে। গীতা নিজস্ব যোগ-প্রণালী ব্ঝাইবার নিমিছ্ক যে দকল দার্শনিক তত্ত্বের ও দার্শনিক ভাষার সাহাব্য গ্রহণ করিরাছে, তাহা ভারতের তৎকাল-প্রচলিত দর্শনসমূহ হইতেই গৃহীত। ভারতের সেই দর্শন আর নাই, তাহার মর্শ্বার্থ ঠিক ভাবে গ্রহণ করাও এখন আনাদের পক্ষে সম্ভব নহে। অতএব, গীতাকথিত দার্শনিক তত্ত্ব ও মতবাদসমূহের পাণ্ডিত্য-পরিচায়ক (Academic) ক্ষম সমালোচনা করিয়া এখন আর বিশেব কোন লাভ আছে বলিয়া মনে হর না। ভুধু দর্শনচর্চ্চার জন্ম গীতা পাঠ করিতে না গিয়া, আনাদের আধ্যাত্মিক জীবন গঠনের নিমিত্ত, মানবাজ্মার পূর্ণবিকাশ সাধনের নিমিত্ত গীতার মধ্যে বে অপুর্ক উপকেশরাজি

সমুদ্রের মাঝে অসংখ্যা রত্নের স্থার নিহিত রহিরাছে, তাহাই ষ্ণাসন্তব সংগ্রহ করিয়া কার্যাতঃ আমাদের জীবনে প্রয়োগ করিবার উদ্দেশ্রে গীতা পাঠ করিলেই তাহা সার্থক হইতে পারে। ভবে যুগধর্মের প্রভাবে তর্কবৃদ্ধির উপরই আমরা এতটা নির্ভরশীল হইরা পড়িরাছি যে, আমাদের জিজ্ঞাসাপ্রবণ মনকে কভকটা শাস্ত করিতে না পারিলে কার্যাতঃ যোগের পথে অগ্রসর হওরা বড়ই কঠিন হর। ভারতীর বড়দর্শনের মুলতত্ব শুলির সহিত ঘাঁহাদের কিঞ্চিৎ পরিচর আছে, ভাঁহারা অনেক কলে ঐ সকল তত্ত্বের সহিত গীতার অসামঞ্চত দেখিরা বিষম সংশরে পতিত হইরা থাকেন। অতএব. প্রচলিত দর্শনসমহের সহিত গীতার কি সম্বন্ধ, গীতা তাহাদের কতথানি গ্রহণ করিয়াছে, কডটুকু বর্জন করিরাছে, যতথানি গ্রহণ করিরাছে তাহারও মধ্যে কি পরিবর্ত্তন করিয়াছে, তাহাতে কতটুকু যোগ করিয়াছে, মোটামুটি বতদুর সম্ভব তাহা স্থম্পট ভাবেই বুঝার প্ররোজন। মক্তবা গীতা যেখানে সাংখ্যের কথা বলিয়াছে বা যোগের কৰা বলিরাছে, সেধানে যদি আমরা ঈশ্বরক্ষ-রচিত সাংখ্যকারিকার সাংখ্যমত বৃঝি বা পাতঞ্জলের যোগদর্শন বৃঝি, ভাষা হইলে গীতা-শিক্ষার মর্ম্ম গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে। বেদান্ত-জ্ঞান সম্বন্ধে বে তিনধানি গ্রন্থ প্রামাণ্য বলিয়া পরিচিত, গীতা তাহার মধ্যে একটি: কিন্তু সেইজন্ত ৰদি আমরা শহরের মায়াবাদের আলোকে গীতার অর্থ ৰবিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে গীতার প্রধান কথাওলিই আমরা ধরিতে পারিব না। বর্ত্তধান প্রবন্ধে আমরা, সাংখ্যের সহিত গীতার ঠিক কি সম্বন্ধ, তাহারই কিঞিৎ আলোচনা করিব।

গীতার যোগ সাংখ্যের বিশ্নেবণ-মূলক জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত; সাংখ্য হইতেই ইহার আরম্ভ, এবং বরাবর ইহার আনেকটা মত ও পছতি সাংখ্যেরই অহরপ। তথাপি গীতা সাংখ্যকে অনেক দূর অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। সাংখ্যের কোন কোন মূল কথা অখীকার করিয়াছে এবং সাংখ্যের নিমন্তরের বিশ্লেবণ-মূলক জ্ঞানের সহিত উচ্চ ব্যাপক বৈদান্তিক সত্যের সমন্তর করিয়াছে। কার্যাতঃ সাংখ্যের সহিত গীতার যে পার্থক্য হইয়াছে, প্রথমেই সেগুলি সংক্ষেপে বলা বাইতে পারে। সাংখ্যমতে সংসার ছঃখমর—এই ছঃখের চরম নিরুত্তিই পুরুষার্থ। সংসারে থাকিয়া নামা

উপারে এই ছংখের কিঞ্চিৎ উপশম করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু তুঃথের ঐকান্তিক নিবৃত্তি হয় না। ছঃথের ঐকান্তিক ও আভান্তিক- নিবৃত্তি করিতে হইলে সংসারের খেলা বন্ধ করিতে হইবে; যে সকল বন্ধন আমাদিগকে সাংগারিক জীবনের মধ্যে টানিরা রাখে সে সব ছিল্ল করিতে হইবে: এক কথার, সংসারের ছঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে হইলে, তঃখমর সংসারকেই পরিত্যাগ করিরা চলিরা যাইতে হটবে। রোগীকে নাশ করিয়া রোগ উপশমের এই ব্যবস্থা গীতার অন্থমোদিত নহে। এই বিশ্ব-গীলাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার জন্তুই যে আমরা এই লীলার মধ্যে আদিয়াছি, গীতা विश्व-नौनाटक अज्ञल निवर्शक विश्वा श्रीकांत्र करत ना। তবে, মানুষ সাধারণত: যে জীবন যাপন করে তাহা সাংখোর वर्गनाक्षात्री पृ:थमत वरहे; धवर तम कोवन ছाড़ारेत्रा আমাদিগকে উপরে উঠিতে হইবে: কিন্তু, তক্ষক্র জীবনলীলা পরিত্যাপ করিরা চলিরা ঘাইবার কোন প্রেরাজনই নাই। मायूरवत मर्थाहे निवानका, निवानकि तहिबाहि, -- नाथनात ঘারা মামুষ নিজের দিবাভাব বিকশিত করিয়া ভূলিতে পারে, -- এই ছ:খ-ছন্দমর জীবনের উপরে উঠিরা দিবা আনন্দমর জীবন যাপন করিতে পারে,—বিশ্বপ্রকৃতির দীলার মধ্যে থাকিয়া, ইহলোকে এই মর্জ্যধামে থাকিয়াই অফুরস্ক অমৃতের আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারে,—অকন্নম্ অমৃতমন্ত্র । সাংখ্য পুরুষার্থ লাভের পথ দেখাইরাছে। জ্ঞান, কর্ম সন্ন্যাস,---সাংখ্যের সাধনায় কর্ম্মের কোন স্থান নাই। গীতার মতে কর্ম সাধনার একটি প্রধান অল। সাংখ্যের সাধনার ঈশ্বরে ভক্তির কোন স্থান মাই, ঈশ্বরই নাই। গীতার মতে ঈশ্বরই একমাত্র সত্যবস্ত ; বিশ্বসংসারের যাহা কিছু সব সেই একমেবাদিতীরম পরমেশ্বর হইতেই আসিরাছে; সেই ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ ও ভক্তিই মুক্তিগাডের প্রধান উপায়। সাংখোর মতে মুক্তির পর সংগার নাই, জীবনগীলা নাই,—পুরুষ তথন নিক্ষের শাস্ত নিক্রির সন্তার প্রতিষ্ঠিত। গীতার মতে মুক্তির অর্থ ভগবানের সহিত মিলন, ভগবানের মধ্যে বাস, মাধ্যব নিবসিন্তসি—আত্মার ভগবানের সহিত ঐক্যলাভ, প্রকৃতিতে দিব্যভাব, ভগবানের ইচ্ছার বন্ধ হইরা সংসারের প্রয়োজনীর স্ক্ৰিং কৰ্ম সম্পাদন, স্ক্ভুতে আত্মাকে এবং ভগৰানকে দেখিয়া, বাজুদেব: সর্বাম এই আন লাভ করিয়া সর্বাভূতে প্রেম, সর্বভূতের হিতসাধন, ইহাই পরম পুরুষার্থ।—সাংখ্যের

বিশ্লেষণ-লব্ধ জ্ঞানকে স্বীকার করিয়াও গীতা কেমন করিয়া এই সকল সম্পূর্ণ বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে, এইবারে সংক্ষেপে তাহারই আলোচনা করিব।

সাংখ্যের মতে প্রকৃতি ও পুরুষ হুই বিভিন্ন সন্তা। এই বিশ্বদংসারে সৃষ্টি, স্থিতি, লয় যাহা কিছু হইতেছে, সবই পুরুষ ও প্রাকৃতির সম্বন্ধের ফল। বহির্জগতে বায়ু, জল, অগ্নি প্রভৃতি সুন ভৃতনমূহ, এবং তাহাদিগকে ভিত্তি করিয়া যে সকল প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক ব্যাপার চলিতেছে, এবং অন্তর্জগতে ইচ্ছা, বেষ, সুথ ছ:খ, সরল্প বিকর প্রভৃতি যে সব মনের ও প্রাণের ব্যাপার চলিতেছে—সে সবই প্রকৃতির নিয়তন ক্রিরা। প্রাক্তত জগতে অচেত্ৰৰ भवार्थ हरेल क्यिविकास्मद करन ए दुक्का भक्षभको শেষে মানব মন ও বৃদ্ধির আবির্ভাব হইয়াছে, এ সবই প্রকৃতির সত্ত্ব, রক্ত: তম: এই তিন শুণের পরস্পর মিশ্রণ ও বাত-প্রতিবাতের ফল। কিন্তু, প্রকৃতি একা নড়িতেই পারে না; পুরুষ যদি তাহার কাজ না দেখে, যদি না অক্সমতি দের—তাহা হইলে প্রকৃতির কাজই চলে না। পুরুষকে দেখাইবার জন্তু, ভোগ করাইবার জন্ম প্রকৃতির সমস্ত ক্রিরা—নত্বা তাহার কার্যোর কোন প্রেরণা নাই। পুরুষ নিজিয়, প্রকৃতিই সব করে: কিন্তু, প্রকৃতি পুরুষের অনুমতির অপেকা করে। शुक्रव असूमिक ना पिटनई मःनात-त्थना वस हरेबा यात्र; কিন্তু, প্রকৃতির খেলাতে পুরুষ এমনিই আসক্ত হইয়া পড়ে, বে, পুরুষ নিজের খড়ছ সভার কথা ভূলিরা বার, আত্মহারা হইরা প্রকৃতির ধেলা দেখিতে থাকে; তাই জন্মজন্মান্তর ধরিরা সেই খেলা চলিতে থাকে। যথনই পুরুষ নিজের শ্বরূপ ব্ঝিতে পারে, প্রকৃতির খেলার মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলিতে না চার, তথনই প্রকৃতির থেলা বন্ধ হটরা বার। মোহিনী রমণী যেমন প্রণরীকে মুগ্ধ করিবার নিমিত্ত নানারপে নিজের হাবভাব বিস্তার করে; পুরুষ ভাহার দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলে, ভাহার যেমন ছলনা বিস্তার করিবার আর কোন প্রবৃত্তি বা প্রয়োচন থাকে না: সেইরপ এই বিশ্বজগতে পুরুষ যতক্ষণ মুগ্ধ হইয়া প্রকৃতির খেলা দেখিতে থাকে, ডডক্ষণই সে খেলা চলিতে থাকে। প্রকৃতির খেলার পুরুষ কার্য্যতঃ কোনরণে यांग्रहान करत्र ना.- शुक्रव माख. निक्कित. ७६ टेंठ्ड मत्र ;

তথাপি প্রকৃতির বিচিত্র শীলায় তাহার চৈত্ত এরূপ गमाञ्चन हन त्य. जाहारा हे शक्तत्यत खम हन — वृत्यि **धे गमछ** ক্রিয়া তাহারই নিজের। শুভ্র ক্ষটিকের পার্থে জবাসূল রাখিলে—এ ক্টিক যেমন দুখত: রক্তবর্ণ ধারণ করে, কিছ বছত: সে গুত্রই থাকে, তাহার মূল সন্তার কোনরূপ ব্যতিক্রমই হয় না. স্বাফুল সরিয়া গেলেই সে ভাহার আদিম ভুত্র স্তা আপনা হইতেই ফিরিরা পার; তেমনিই প্রকৃতির সংস্পর্শে আদিয়া পুরুষ সংসারলীলায় বছ হয়, স্থপত্রংথ ভোগ করে—কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহার কোন বন্ধন নাই, কোন ভোগ নাই :--দে নিত্য, শান্ত, চ্চচ, অকর, চৈতপ্তময় ৷ পুরুষ যথন এই সাংখ্যাক্ত জ্ঞান লাভ করে, প্রক্লতিকে নিজ হইতে সম্পূর্ণ শ্বতম্ব বলিয়া বুঝিতে পারে, দে যখন নিজের শ্বরূপ উপলব্ধি করে, তথন প্রকৃতির থেলা হইতে তাহার অমুমতি প্রত্যাহ্বত হয়, সংসার-থেলা বন্ধ ইইয়া যায়, সংসারের অবসানের 🚜 🖘 সঙ্গে, সংসারের সমস্ত স্থুপছঃথের আত্যন্তিক ও ঐকান্তিক নিবৃত্তি হয়। প্রাকৃতি ত্রিপ্রণময়ী--সত্, রক্ক: তম:। প্রকৃতির এই তিন গুণ যখন সাম্যাবস্থার থাকে, তথন প্রকৃতির কোন ক্রিয়া নাই, সংসারলীলা নাই; প্রকৃতি পুৰুষের সান্নিধ্যে আসিলে গুণত্তরের তথন অব্যক্ত। এই সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটে, তথন এই তিন গুণের দুল্ব হটতেই সংসারের খেলা ফুটিয়া উঠে, পুরুষ এই শুণের षात्रा वह रहा। कानगाल्डत करण शूक्य यथन जेशनहि করে বে, এই তিন ওপের খেলা তাহার নহে—প্রকৃতির, তখন গুণগুলি আবার সাম্যাবস্থার ফিরিরা যার, পুরুষ মক্তিপার।

সাংখ্যের এই বিশ্লেষণমূলক জ্ঞানই গীতার বোগের ভিত্তি। প্রকৃতিকে পূক্ষ বা আত্মা হইতে স্বতন্ত্র বলিরা দেখা, তিনগুণের খেলাকে বাহিরের খেলা বলিরা উপলব্ধি করা, সংসারে যাহা কিছু ঘটিতেছে, আমার ভিতরে বাহিরে যাহা কিছু ঘটিতেছে—নৈসর্গিক ঘটনাপুঞ্জ, আমার অন্তরের স্থ্যহুংখ, কাম, ক্রোধ, চিন্তা, ভাবনা, ইছ্ছা, দেষ—তাহা আমার নহে—প্রকৃতির,—আমি বস্তুতঃ নিত্য, সনাতন, অচল, অকর আত্মা,—প্রকৃতির অনিত্য খেলা আমাকে স্পর্ণ ক্রিতে পারে না—সাংখ্যের এই ভাবের উপলব্ধি গীতার মতে যোগের প্রথম সোপান। গ্রীতার প্রথম কংশেই আর্ক্রনকে উপদেশ দেওরা হইয়াছে, নিজ্রৈপ্তপ্যো: ভবার্ক্রন। কিছ, গীতা এখানেই থামে নাই; এখানে থামিলে— গীতোক্ত সাধনার, কর্ম ও ভক্তির কোন ছানই হইত না, ত্রিপ্তপের থেলার উপরে দিব্যজীবনশীলার সন্ধান গীতা দিতে পারিত না।

সাংখ্যের মতে পুরুষের ছই অবস্থা—বদ্ধ অবস্থা ও মৃক্ত অবস্থা। প্রকৃতির ত্রিপ্রণমন্তী ক্রিলাতে পুরুষ বধন নিমন্ন, পুরুষ বতক্ষণ আসক্তি ও অহকারের বশে দেখে এ থেলা তাহারই নিজের, ততক্ষণ সে সংসাবের বদ্ধ জীব, অনিত্য সংসারের স্থুপ হংপ-রূপ ধন্দে পড়িরা সে অশান্তি ভোগ করে। পুরুষ বধন জ্ঞানলাভ করিরা প্রকৃতিকে শুতত্র বলিরা ব্বিতে পারে, তখন প্রকৃতির খেলা বদ্ধ হইরা যার, পুরুষ তাহার শাস্ত, নীরব, নিজ্ঞির, অক্ষর অবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। গীতা এই ছই অবস্থার উপরে আর এক অবস্থার সন্ধান দিরাছে। সেখানে পুরুষ প্রকৃতির ঈশ্বর,—শ্বাধীন ভাবে ও স্ক্রানে প্রকৃতিকে ধরিরা লীলা করিতেছে।

নাংখ্যের পুরুবের বন্ধ অবস্থাকে গীতা বনিরাছে ক্ষর, নাংখ্যের পুরুবের মুক্ত অবস্থাকে গীতা বনিরাছে ক্ষর,। আর এই ক্ষর ও অক্ষরের উপরের যে অবস্থা তাহাকে গীতা বনিরাছে পুরুষোভ্য।

ষাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাকর এব চ।
করঃ সর্বাণি ভূতানি কৃটস্থোহকর উচ্যতে 
উত্তমঃ পুরুষভুক্তঃ পরমাজেভ্যুদান্তঃ।
যো লোকজরমাবিশ্র বিভর্ত্ত্যবার ঈশ্বরঃ ॥
যন্ত্রাৎ ক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদিপি চোভ্তমঃ।
অতোহান্দ্র লোকে বেদে চ প্রধিতঃ পুরুষোভ্তমঃ ॥

>41,00,39,56

নাংখ্যের মতে কৃটস্থ বা জক্ষর অবস্থা লাভই নিঃপ্রেরস।
ইহার উপরে জার কিছুই নাই। গীতা বলিরাছে, আত্মার
উর্জগতিতে কৃটস্থ অবস্থালাভ একটি সোপানমাত্র, পুরুষোভ্রমের সহিত মিলিত হইতে পারিলেই তাহার চরম সিদ্ধি।
এই পুরুষোত্তম কি ? পুরুষ হইতেছে ভগবানেরই নিজের
সন্তা—তিনটি স্তরে বা চেতনার ক্ষেত্রে তিন প্রকার সন্তা—
ক্ষর, অক্ষর, উত্তম।—ক্ষর পুরুষ হইতেছে নিত্য পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতির লীলার মধ্যে যে পুরুষ বাঁধা পড়িরাছে,
—প্রেক্তা, ভর্তা প্রভৃতি হইরা অনিত্যের আনন ট্রারহণ.

করিতেছে। অক্ষর প্রাক্ত হুইতেছে প্রাকৃতির উপরে,— প্রাকৃতি হুইতে মৃক্ত, বিযুক্ত যে প্রাকৃষ। তিনি আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নিমজ্জিত। ক্ষর প্রাক্তরের সহিত সংযুক্ত আছে প্রাকৃতি। অক্ষর প্রাক্তরের কোন প্রাকৃতি নাই। আর প্রাক্তরান্তম হুইতেছে ক্ষর ও অক্ষর প্রাকৃষ যাহাতে যুগপৎ হান পাইরাছে। প্রাকৃষের ভিতরের দিকে প্রতিষ্ঠারূপে রহিরাছে যে অচল শান্তি, যে অনস্ত ঐক্যা, যে অবিকর সাম্যা, তাহাই অক্ষর প্রাকৃষ্ট আর প্রাকাশের জন্তু, লীলার জন্তু যখন প্রাকৃতিকে ধরিরা নামিরা আসিরাছেন, বাহিরে চলিরাছেন, তথন প্রাকৃতির মধ্যে তিনি প্রাহণ করিরাছেন

জীবেরও আছে এই তিন অবস্থা,—কারণ, জীব ভগবানেরই অংশ, ব্যষ্টির ব্যক্তিছের মধ্যে ভগবানের বিশেষ রূপধারণ। জীব যথন অজ্ঞানের খেলার মগ্ন, প্রকৃতির দারা অবশ হইরা চলিতে নিজেকে ছাড়িরা দিরাছে, তথন তাহার ক্ষরের অবস্থা—ইহাই সাধারণ মামুবের অবস্থা, সাংখ্যের বদ্ধ পুরুষের অবস্থা। জীব বধন নিজেকে প্রাকৃতির খেলা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আত্মার নিক্ষপা, অচল, শাস্ত অবস্থার প্রতিষ্ঠিত, তখন তাহার অক্সরের অবস্থা—ইহাই সাংখ্যের মুক্ত পুরুষের অবস্থা, বৌদ্ধমতে নির্বাণের অবস্থা, मात्रावामीरमत निर्श्व व खब्बत अवका। आत यथन कीरवत ভিতরে থাকে ভগবানের অনম্ভ সন্তার সহিত ঐক্য. অটুট শান্তি, অবিকল্প সাম্য, আর বাহিরে প্রকৃতিতে ফুটিরা উঠে দিবারূপ, প্রকৃতি সম্ভানে ভগবানের হন্তের যন্ত্ৰ হটরা, নিমিত্ত হটরা সংসারের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করিরা চলে—তথনই হর তাহার পুরুষো-ন্তমের অবস্থা—মন্ন সাধর্ম্মাগতাঃ।

সাংখ্য বলৈ, পুরুষ যতক্ষণ অজ্ঞান ততক্ষণই প্রাকৃতি তাহাকে লীলা দেখাইয়া মুগ্ধ করিয়া রাখে। পুরুষ যদি জ্ঞানলাভ করে, তাহা হইলে প্রকৃতির এই মোহিনী লীলা আপনিই বন্ধ হইয়া যায়। পুরুষের যদি বাসনা না থাকে, অহয়ার না থাকে, আসক্তি না থাকে—তাহা হইলে প্রকৃতির তাহাকে আর বন্দী করিতে পারে না। অতএব, প্রকৃতির লীলার প্রবৃদ্ধি ফুরাইয়া যায়। দীতা বলে, পুরুষকে আসক্তিতে বন্ধ করিয়া অবশভাবে সংসার ভোগ করানই প্রকৃতির একমাত্র থেলা নহে; ইহা কেবল প্রকৃতির অজ্ঞানের থেলা, অবিভা

মারার থেলা। ইহা ছাড়াও প্রকৃতির এক সন্ধান থেলা আছে,—মৃক্ত পুক্ষের বলীভূত হইরা পুক্ষের সাক্ষাৎ নির্দেশ অনুসারেও প্রকৃতি লীলা করিরা থাকে; এবং কেবল তথনই হর তাহার দিব্য-রূপের, দিব্য-লীলার বিকাশ। বিভা মারার খেলা। মানুষ বতক্ষণ বাসনা, আসক্তি, অহলারের বলে কর্দ্ম করে, ততক্ষণ দে প্রকৃতির অধীন জীবন বাপন করিরা সংসারের অনিত্যস্ অনুথম্ খেলার নিমগ্ন থাকে। বাসনা ও অহলারকে জর করিরা, স্থরূপে প্রতিষ্ঠিত হইরা, প্রকৃতিকে বশ করিরা বথন মানুষ জীবন-লীলা করে, তথনই সে জীবন হর দিব্য-জীবন, ভাগবত-জীবন।

তাহা হইলে সাংখ্যের মতে প্রাকৃতি এক, গীতার মতে প্রাকৃতি ঘূই, অথবা একই প্রাকৃতির ঘূই রূপ, বিকৃত রূপ ও পরা। সাংখ্যের মতে প্রকৃতির থেলা বন্ধ করিরা সংসারের পারে যাইতে হইবে,—গীতার মতে অপরা প্রকৃতির থেলা ছাড়িরা, পরা প্রকৃতির থেলা বিকশিত করিরা তুলিতে হইবে। আরক্তে সাংখ্য ও গীতার কোন তকাৎ নাই। সাংখ্যের যে ত্রিগুণমন্ত্রী প্রকৃতি, তাহাই গীতার অপরা প্রকৃতি;—সাংখ্যের ক্তারই গীতাও বলিরাছে বে, এই প্রকৃতিকে অতিক্রম করিরা যাইতে হইবে—ত্রিগুণ্য বিষরা বেদা নিক্তেগুণ্যাঃ ভবার্জুন। এই ত্রিগুণমনা প্রকৃতিকে ছাড়িরা বাইবার নিমিত্ত সাংখ্য যে জ্ঞান ও অভ্যাসের পথ দেখাইরাছে, গীতা তাহা অস্বীকার করে নাই। তবে নীচের এই ত্রিগুণমনী প্রকৃতি ছাড়াইরা উর্দ্ধে পরাপ্রকৃতির দিবা-জীবন লাভ করিতে হইলে সাংখ্যের কর্ম্ম-সন্ন্যাস অপেক্ষা গীতা কর্ম্মবিগ্রেই প্রশংসা করিরাছে।

সংস্থানঃ কর্মযোগক নিঃশ্রেয়সকরাবৃত্তী। ভয়োক্ত কর্মসংস্থাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতো ৩॥৫।২

সাংধ্যর মতে প্রবের মৃক্ত অবস্থার কোন কর্ম নাই,
সাধনার অবস্থাতেও কর্ম-সন্নাস বা কর্ম-ভ্যাগের মার্গই
সাংধ্য মতে অবস্থনীর। গীতা কিন্ত ব্রিরাছে যে, কর্ম
ভ্যাগ অভ সম্রু ব্যাপার নহে; বিশ্ব ভুড়িরা প্রস্তৃতি যে
কর্মপ্রবাহ চালাইরাছে, তাহা বন্ধ করা অসম্ভব। কর্ম যথন
চলিবেই,—ন হি কন্চিং ক্ষণমণি জাতু নিষ্ঠত্যকর্মকং,—তথন
কর্ম বন্ধ করিবার চেষ্টা না করিয়া, কি ভাবে কর্ম করিলে
ভাহা বন্ধনের কারণ হইবে না, পরন্ত সে কর্মের বারা প্রকৃতি
ভব্ধ গুরুণান্তরিত ভ্ইবে, ভাহারই নির্দ্ধেশ গীতা দিরাছে;

এবং ইহাই গীতার কর্মধাগ। কিন্তু গীতা দেখাইরাছে বে, এই কর্মধােগের সজে মুলতঃ সাংখ্যের সর্যাসের কোন বিরাধই নাই। প্রকৃতিই যথন সব করিতেছে, প্রকৃষ কিছুই করিতেছে না—তথন কর্ম্ম করা বা না করা প্রকৃষের পক্ষে ছই-ই সমান। প্রকৃষ যথন এই জ্ঞান লাভ করে, সমস্ত কর্ম প্রকৃতির উপর আরোপ করে, তথনই হর প্রকৃত কর্ম্মনাাস। গীতার মতে ভিতরের ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ, বাহিরের ত্যাগ সম্ভবও নহে এবং তাহার প্ররোজনও নাই। যে ব্যক্তি ভিতরে আসক্তিও অহকার ত্যাগ করিয়াছে, সমস্ত কর্ম প্রকৃতিতে আরোপ করিয়াছে, কোন কর্ম্মই তাহাকে আর বন্ধ করিতে পারে না, খোর কর্ম্মে নিমৃক্ষ থাকিলেও তাহাকে পাণ স্পর্শ করে না—

ব্রহ্মণ্যাধার কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্তবৃ। করোতি য:। লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাস্তসা ॥৫।১০

কিন্ত, প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, কর্ম্মের প্রয়োজন কি 🕈 আসক্তি ও বাসনার বশে কর্ম হইলে যদি তাহা বন্ধনের কারণ হয়, এবং অনাসক্তভাবে কর্ম্ম করা কঠিন, তথন নিতান্ত যতট্কু না করিলে নয়, কেবল ততট্কু কর্ম অনাসক্ত ভাবে मन्भाषन कतिवा, अञ्चास कर्ष हटेएल पूरव शाकार कि বৃদ্ধিমানের কাজ নহে 📍 কুরুকেত্রের স্থায় ভীবণ বুদ্ধে রুড হট্যা সহস্র সহস্র প্রাণী বধ করিয়া আত্মার কি কল্যাণ সাধিত হইবে 📍 সাংখ্যের এই নিষ্কর্মের ঝোঁককে কাটাইয়া গীতা পুন: পুন: কেন সকল প্রকারের কর্ম, সর্বাণি কর্মাণ, कतिवात छैभएम मिन्नाएक छाठा वित्मयकारव खानिधानरयांता । গীতার ভাব এই ;—সাংখ্য বলিতেছে প্রকৃতিই সব করে. भूक्ष किछूरे करत ना। **जारारे य**पि रहेन, जत मासूस त কর্ম্ম করুক না কেন, প্রক্রুতিই সব করিতেছে, এই ভাব ভিতরে থাকিলেই ত সাংখ্য মতের কোন প্রত্যবার করা হয় ना। अथह, गीजांत्र रा नका जांश मांश्या बहेरक विकित्त. গীতা সাংখ্যের মুক্তি বা নি:শ্রেয়সের উপরে উঠিতে চার : এবং তাহার কম্ম কর্ম্মের প্ররোজন,--কর্মনৈব হি মাং সিদ্ধিমান্থিতা জনকাদয়:। এই কর্ম্মের প্রয়োজনের উপর গীতা কেন এত ঝোঁক দিয়াছে ভাহা ব্ঝার প্রয়োজন। সাংখ্যের উদ্দেশ্ত . প্রকৃতিকে ছাড়িয়া বাওয়া, জীবন-গীলা বন্ধ করা। গীতার উদ্দেশ্য নীচের প্রকৃতিকে শুদ্ধ, রূপান্তরিত করিয়া উপরের প্রকৃতির দিব্য খেলা বিকাশ করিয়া ভোলা। নীচের প্রক্রতির অশুদ্ধি দূর করিবার নিমিন্তই যোগীরা আ**সক্ত** ভাবে কর্ম্ম করিয়া থাকেন—

কাষেন মনসা বৃদ্ধা কেবলৈরিন্দ্রিরৈরপি। যোগিন: কর্ম কর্মন্তি সহং তাক্রাত্মগুরুরে ॥৫।১১ নীচের প্রকৃতির অগুদ্ধি দূর করিতে পারিলে, অজ্ঞান, অহঙ্কার, বাদনার হাত হইতে নিম্বতি লাভ করিতে পারিলে, আমরা দিব্যক্ষীবন লাভ করিব, আমাদের ত্রিগুণমরী প্রকৃতি দিবা প্রক্লতিতে পরিণত হইবে। এই দিবা প্রকৃতিই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ, সভাব, স্বধর্ম। আমরা বতক্ষণ নীচের প্রকৃতিতে আছি, ততকণ আমরা স্বরূপ হারাইয়া বিকৃত জীবন যাপন করিতেছি, জরামৃত্যগুঃখমর সংসারে পড়িয়া অমতে বঞ্চিত হইরা আছি। নির্ম্ম ভাবে এই নীচের থেলা বৰ্জন করিয়া, আতার প্রকৃত স্বরূপে আমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত হুইতে হুইবে – ইুহার জন্ম চাই জ্ঞান, চাই কৰ্ম, চাই ভক্তি। জ্ঞান কর্ম ভক্তির সমন্বরে দিব্য জীবনলাভের যে সাধনা, ভাছাই গীতার পূর্বযোগ। ইহার মধ্যে সাংখ্যের জ্ঞান ও সন্নাদের স্থান আছে: কিন্তু গীতার সমন্বন্ধ যোগের অঙ্গ হইরা সে জ্ঞান ও সর্যাস আরও উদার, গভীর ও মহান অর্থ গ্রহণ করিরাছে।

আমাদিগকে ভানিতে হইবে বে, প্রকৃতি হইতে স্বতম্ব, প্রকৃতির থেলার উপরে আমাদের আত্মা হিয়াছে। এই নীচের ছন্দ্রময় তিগুণের খেলাই আমাদের জীবনের সব নহে। ব্ৰিতে চুট্ৰে, বিশ্বজ্ঞগতের যাহা কিছু স্বই ভগবান হইতে আসিরাছে, সবই ভগবান—বাস্থদেবঃ সর্বাম্ । আমরা ভগবানেরই অংশ। আমাদের আত্মদন্তার ভগবানের সহিত একড় উপদৃদ্ধি করা, আমাদের প্রকৃতিতে ভগবানের ইচ্ছার নিৰ্ভ যন্ত্ৰ হত্তৰা, ইহাই নি:শ্ৰেৰদ, ইহাই নীচেৰ প্ৰকৃতি হুইতে মক্তি ইহাই নীচের অহল্পারের নির্বাণ। কিন্তু, এই জ্ঞান একটা মানসিক ধারণা মাত্র নহে, বিচার বিভর্কের ৰারা এই জ্ঞান লাভ করা যার না। ভদ্ধ আচারে ভিতর হইতে যে আলোক শ্বত: প্রকাশিত হয় তাহাই প্রকৃত জ্ঞান,-জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা। এই শুদ্ধি ও জ্ঞানের জন্ত চাই কর্ম, চাই ভক্তি। সাংখ্য মতে প্রকৃতিই বধন সব করিতেছে, পুরুষের যখন কোন কৃতিত্ব, কোনই দায়িত্ব नाहे, उथन कि कर्य हरेग ना हरेग, किन्नभ छात कर्य हरेग ভাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। গীতা কিছু কর্ম্মের সার্থকতা

দেখাইরাছে: কর্ম্মের দ্বারা আত্মগুদ্ধি করিতে হইবে, নীচের প্রকৃতিকে রূপান্তরিত করিয়া দিত্য-প্রকৃতিতে পরিণত করিতে হুইবে। অতএব যেমন তেমন ভাবে কর্ম করিলে চলিবে না। আমরা সাধারণতঃ বাসনার বশে, অহতারের বশে যে সব কর্ম্ম করি. তাহা আমাদিগকে নীচের জীবনে, অপরা-প্রকৃতির মধ্যে বাঁধিয়া রাথে। অতএব যজ্ঞার্থ কর্ম করিতে হইবে। প্রথমে সমস্ত কর্মফল. ক্রমে সমস্ত কর্ম পর্যাক্ত ভগবানে অৰ্পণ হইবে। তাঁহার ইচ্ছার যম্ম ভাবে কর্ম করিতে হইবে। ইহাই কর্মবোগ। এইরূপ নিষাম ঈশ্বরার্থে কর্ম্মের দারা আমাদের চিত্তগুদ্ধি হয়, জ্ঞান বর্দ্ধিত হয়। আবার জ্ঞানের ছারা কর্ম আরও নিফাম হয়, অনাসক্ত হয়। আন কর্মকে শুদ্দ করে, কর্ম্ম জ্ঞানকে পূর্ণ করে। এইরূপে জ্ঞান ও কর্ম্মের ভিতর দিয়া আমরা ক্রমশ: দিবা জীবনের দিকে অগ্রসর হই।

কিন্তু, এই জ্ঞান ও কর্ম্মের মূলে থাকে ভক্তি এবং ইহাদের চরম পরিণতি ভগবানের সহিত ঐকান্তিক মিলন। কেবল অক্ষরের শান্ত কৃটস্থ অবস্থার উপনীত হওরাই গীতার লক্ষ্য নহে। প্রক্ষোন্তমের মধ্যে বাস করিতে হইবে,—
মধ্যেব নিবসিশুনি। প্রক্ষোন্তমের ভাব লাভ করিতে হইবে;
জ্ঞানে, প্রেমে, কর্ম্মে প্রক্ষোন্তমের সহিত নিবিড্ভাবে যুক্ত হইতে হইবে। ইহার জন্ত আমাদের সমন্ত আধারকে, সমন্ত জ্ঞানকর্মকে ভগবস্থী করিতে হইবে, ভগবানকে একান্তভাবে আশ্রর করিরা,—মামাশ্রিতা,—আমাদিগকে সমন্ত জ্ঞীবন বাপন করিতে হইবে; এবং এইরপেই আমরা ক্রে নীচের প্রকৃতিকে অতিক্রম করিরা দিব্য ভাগবত জ্ঞীবন লাভ করিতে পারিব।

যে তু সর্কাণি কর্মাণি মরি সংস্কৃত্ত মৎপরা:।
ক্ষনক্তেনৈব বোগেন মাং ধাায়ক্ত উপাসতে॥
তেবামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যু সংসার সাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্ব মধ্যাবেশিত চেত্রাম॥

সাংখ্যের লক্ষ্য ছিল ছঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তি। এই নিবৃত্তির সন্ধান পাইরাই সাংখ্য থামিরা গিরাছে। এই নিবৃত্তি সাধনের নিমিত্ত যতটুকু জ্ঞানের প্রায়োজন তাহার অধিক কিছুর সন্ধান, সাংখ্য করিতে চার নাই। সকল তন্ত্রের যে ব্যাখ্যা হইন না, ছঃখ নিবৃত্তির

উপরেও আরও কিছু আছে কি না তাহা দেখা হইল না। সাংখ্য সে সব লইরা আর ব্যক্ত হর নাই। ডাই সাংখ্যে আছে গভীর বিশ্লেষণ, কিন্তু, সমন্তর নাই। সাংখ্যে দেখান আছে মুক্তির পথ, কিন্তু, তাহা শ্রেষ্ঠ রহত্তে লইরা যার না। গীতা সাংখ্যের এই অপুর্ণতাকে বৈদান্তিক জ্ঞানের আলোকে পূর্ণ করিয়াছে। সাংখ্য, বিশ্বতত্ত্বে বিশ্লেষণ করিয়া অকর পুরুষ পর্যান্ত গিরাই থামিরা গিরাছে। ত্রিপ্রণমন্ত্রী প্রকৃতিকে ছাড়াইরা অক্ষরে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে যে অবিকর শান্তি, ঐকান্তিক ছ:খ নিবৃত্তি 'লাভ করা যায়, তাহার সন্ধান পাইয়াই সাংখ্য সস্<mark>কট</mark> হইরাছে; এবং কি করিলে দেই অক্রের শান্তি, কৈবল্য লাভ করা যায়, ভাহার পথ নির্দেশ করিরাই নিবৃত হইয়াছে। প্রকৃতি এক, পুরুষও যদি এক হয়, তাহা হইলে সকলেই কেন সমানভাবে স্থা ছ:খ ভোগ করে না, একজন মুক্ত हरेल मकरन रकन मुक्त इब ना—हेहां दकान गांथा করিতে পারা যায় না দেখিয়া সাংখ্য বলিয়াছে, প্রকৃতি এক কিছ পুৰুষ বছ। কিন্তু, এই বছপুৰুষ ও প্ৰকৃতি কোথা হইতে আদিন--- দাংখ্য তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করে নাই। পুরুষ নিজে শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত-প্রাকৃতির সম্পার্ক আসিলেই তাহার সংসার ভোগের অনিতা অস্থমম খেলা আরছ হয়। কিন্তু, পুরুষ ও প্রাকৃতি ছই বিভিন্ন সত্তা—ইহারা উভরে উভরের সম্পর্কে কেমন করিয়া আইসে ? সাংখ্য এইথানে ঈশরতদ্বের অবভারণা করিতে পারিত, বলিতে পারিত-এই প্রকৃতি ও এই স্কল পুরুষ এক প্রমেশ্ব হইতে উৎপন্ন হইরাছে; এবং সেই পরম পুরুষের ইচ্ছাতেই প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ হর। সাংখ্য তাহার কৈবলা সাধনায় এরপ ঈশ্বরতত্ত্বর কোন প্রব্রোজন উপলব্ধি করে নাই। সাংখ্য বলিয়াছে পুৰুষ ও প্ৰকৃতি উভয়েই অনাদি, 6রকাশ রহিরাছে। পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ অনুষ্টের বশে হর, অর্থাৎ কি করিয়া হর তাহা জানা যার নাই, তাহা "অদৃষ্ট", Unknown । পুরুষ যখন জান লাভ করে তখনই সে মুক্ত হইরা যার, স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হর, তাহার এই মুক্তিগাভে ঈশবের সহিত কোন সম্পর্ক নাই।

সাংখ্য এইরূপ বিশ্লেষণ করির:ই ক্ষান্ত হইরাছে। কিন্তু, গীতা এই সকল তত্তকে গুছাইরা বৈদান্তিক সত্যের ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়া অপূর্কা সমন্ত্র করিরাছে। সাংখ্য

প্রকৃতির যে চতুর্বিংশতি তত্ত্বের বর্ণনা করিয়াছে, গীভার মতে ত্তিগুণমন্ত্রী বিশ্ব-প্রকৃতির বাহ্ন কার্য্যাবলী সেইরূপই বটে। শাংখা পুরুষ ও প্রাকৃতির যে সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছে, তাহাও ঠিক এবং বন্ধনমূক্তি ও প্রত্যাহারের জন্ত কার্যাত: এই সাংখ্যজ্ঞানের বিশেষ উপযোগিতা আছে। কিন্তু, ইহা নীচের অপরা প্রকৃতি। তাহা--ত্তিগুণমন্নী. **अ**ध অচেতন। ইহা অপেকা উচ্চ প্রকৃতি আছে—তাহা পরা. চেতন, দেবী প্রকৃতি এবং সেই পরা প্রকৃতিই জীব (individual soul) ইইরাছে। নীচের প্রকৃতিতে প্রত্যেকেই অহংভাবে প্রতিভাত, উপরের প্রক্রভিতে তিনি একমাত্র পুরুষ। সাংখ্যের মতে বছপুরুষই বছঞ্জীব; গীতার মতে বহু জীব সেই এক পরম পুরুষেরই প্রকৃতির মধ্যে বছরপে আত্মপ্রকাশ। যে শক্তি সহায়ে ভগবান বছরপের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিল তাহাই প্রকৃতি। এই প্রকৃতি সাংখ্যের প্রকৃতির মত স্বতন্ত্র নহে। ইহা ভগবানেরই বিশ্বণীলার শক্তি। প্রকৃতি যে কেবল পুরুষের অমুমতি ও দৃষ্টি পাইলেই কাজ করে তাহা নহে, প্রকৃতি পুরুষের দারা সাক্ষাৎভাবে পরিচালিত হয়—

> ময়াধ্যক্ষেণ প্রাকৃতিঃ স্বরতে সচরাচরম্। হেতুনানেন কৌক্ষেম জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥ ১।১০

কিন্ত, পুরুষ ও প্রকৃতির এই যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, ইহা উপরের সম্বন্ধ; বছলাবরূপে ভগবান যথন সংসারের অনিত্য লীলা উপভোগ করেন, তথন তিনি অবশভাবে প্রকৃতির দারা চালিত হন; ইহাই অপরা প্রকৃতির থেলা, অজ্ঞানের খেলা।—কিন্তু, এই বন্ধ ও মুক্ত অবস্থা, এই পরা ও অপরার খেলা—এ সবই যুগপৎ এক ভগবানের মধ্যেই স্থান পাইরাছে; এবং ইহা পরম রহস্তময়—পশ্ত মে যোগমেশ্বরম্। যিনি জীবরূপে অপরা প্রকৃতির খেলায় বন্ধ, তিনিই লশ্বর্রুজণে পরা প্রকৃতিকে পরিচালিত করিতেছেন। আবায় তিনিই পরা ও অপরা সকল খেলায় উপরে। একাধারে যুগপৎ এ সব কেমন করিয়া সম্ভব, আমাদের মানলিক বৃদ্ধিতে তাহা ধারণা করা যায় না। যাহারা ভগবানে প্রাণ-মন সমর্পণ করিয়া যোগদাধনা করিতে পারেন, তাঁহারাই ভগবানকে সমগ্রভাবে অসংশ্বে জানিতে পারেন।—

মর্য্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগ্ যুঞ্জন্মদার্শ্রঃ। অসংশরং সমগ্রং মাং যথা জান্তসি তচ্ছুণু॥ ৭।১ জীব যথন অজ্ঞান তথন সে প্রকৃতির অধীন;
আসক্তি, বাসনা ও অহন্ধারের দারা অবশ করিরা প্রকৃতি
জীবকে পরিচালিত করে, এবং সংসারে ভগবানের গৃঢ়
ইচ্ছা সম্পাদন করে। এই প্রকৃতি স্বাধীন নহে। ইহা
ভগবানেরই ইচ্ছা প্রণের যন্ত্র, ভগবানের দারাই
পরিচালিত। অজ্ঞানের বশে জীব ভাবে সে বুঝি স্বাধীন,
নিজ্বের ইচ্ছামতে যাহা কিছু করিতেছে—কিন্তু, বস্ততঃ
ভগবানই প্রকৃতির দারা তাহাকে চালিত করিতেছে—
যন্ত্রারাঢ়ানি মান্নরা। এই যে ভগবান আমাদের ছদ্দেশে
ভগতাবে থাকিরা সকল সমরে আমাদিগকে পরিচালিত
করিতেছেন,—যথন অবিদ্যার আবরণ ছিল্ল করিয়া এই
ভগবানের সহিত আমরা যুক্ত হই, তথনই হল্ল আমাদের

দিব্যক্ষীবন্দ,—তথন আত্মসন্তার আমরা ভগবানের সহিত এক উপলব্ধি করি,—তথন আমাদের প্রকৃতির দিব্য স্বরূপ কৃটিয়া উঠে,—আমাদের প্রকৃতি তথন হর দিব্যক্ষানে উদ্ভাসিত, দিব্য প্রেমে পরিপূর্ণ, ভগবানের ইচ্ছাপুরণের দিব্যয়র। এই দিব্যক্ষীবন লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে সংসার ছাড়িরা চলিয়া যাইতে হইবে না, ক্রীবনলীলা বর্ক্ষন করিতে হইবে না,—সংসারের প্ররোক্ষনীয় যাবতীর কর্ম্ম করিয়াও আমরা সেই পরম পদ লাভ করিতে পারি যদি আমরা ভগবানের নিকট পূর্ণভাবে আত্ম সমর্পণ করিতে পারি—

সর্ককর্মাণ্যপি সদা কুর্কাণো মদ্ব্যপাশ্রয়: । মৎপ্রসাদাদবালোতি শাখতং পদমব্যয়ম ॥ ১৮।৫৬

### **সাম্বনা**

#### শ্রীবীণাপাণি রায়

ছিল্ল আজি সে ডোর—
তিল তিল করি সঞ্চিলা যাহা
গাঁথিস্থ জীবন-ভোর;
বিসি' আনমনে তক্লটির তলে
ভাসি' আজীবন নম্নের জলে
হরব-বেদন-প্রেম-ফুলদলে
রচেছিস্থ মালা মোর,
ভূমি, ছিঁ ড়িলে খুণার সে মালা আমার ?
হে মোর সকল-চোর।

পুৰকাঞ্চিত জীবনে—
জীবনান্থি পূর্ব-সাধনা
অঞ্চলি ভরি' বতনে
লহরে লহরে খেলিরাছে বাহা
উপল ? রতন ? জান তুমি তাহা,
যাহা কিছু মোর, তোমা হ'তে পাওরা
অপিরাছিম্ব চরণে,
সেই, টেউগুলি মোর বেলা-ভূমি হ'তে
প্রতিহত অবহেলনে।

মোর বেদনার গান—
পড়িল না তার চরণের তলে,
পলিল না তার প্রাণ ?
ভূলিল সে মোর এ তান করুণ,
নাহি বিশ্বর, সে যে অকরুণ
সহনাতীত এ ব্যথা নিদারুণ
হিয়া ভালি-থান্-থান্ !
ওগো, জীবনের কি গো এই পরিণতি
বেদনার অবসান ?

্হবে না-বার্থ হবে না—

একাগ্র তোর হৃদি-আহ্বানে

বন্ধু-অচল রবে না।

হউক ছিন্ন সলীত-হার,

হুর প্রতিহত হোক্ বার বার,

টেউ ফিরে এলে চুমিন্না কিনার

নাই-নাই তোর ভাবনা;

শ্বন, সন্ধ্যার সবি উঠিবে হুটিনা

সাবে অন্নান জ্যোহনা!



#### পথের শেষে

#### শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

>5

কোধাও কিছু না,—ঘথন ঘতীশ আসিয়া দেবীর সমুথে দাঁড়াইল, তথন দেবী একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেল—"এ কি দাদা, হঠাৎ ভূমি যে ?"

ষতীশ বলিল, "তোকে নিম্নে যেতে এসেছি।"

দেবী অধিকতর আশ্চর্যা হইয়া বলিল, "আমার নিরে যেতে এসেছ,—মানে বুঝতে পারছি নে।"

যতীশ গভীর অবজ্ঞা-ভরে বিলল, "সত্যি তোকে নিরে বেতেই এসেছি দেবি! সত্য আবার বিরে করেছে শুনলুম, বিলেতে গেছে, তাই ভাবলুম—কেন, আমার কি কিছু নেই, একটা বোনকে হবেলা হু' মুঠো ভাত আর হু'থানা কাপড় আমি দিতে পারব না? ভগবানের ইচ্ছার এমন সামর্থ্য আমার আছে বোন—তোকে আজীবনকাল আমি রাথতে পারব। সে বিরে করেছে বলে ভোকে ত্যাগ করে চলে যাবে, আর ভূই যে সেই অপদার্থ স্থামীর ঘরে তার কেনা দাসীর মত মাটি কামড়ে পড়ে থাকবি, আর ভূতের মত থাটবি, এমন কোন কথা হতে পারে না। ভোর ওপরে তার যে দাবা আছে, দে দাবী সে ছেড়ে দিরে গেছে। ভূই পরি-ভ্যক্তা ভার। তাই আমি ভোকে নিরে যেতে এসেছি। ভোকে আমি আছই নিরে যাব, কিছুতেই এথানে রেথে যাব না।"

দেবী একটু হাসিল। সে হাসি তথনই মিলাইয়া গেল, কিন্তু সে একটাও কথা বলিল না।

যতীশ একটু ঝাঁজের সঙ্গে বলিল, "চুপ করে রইলি যে, ওঠ,,—তোর যা জিনিষপত্র আছে সব গুছিরে নে, গাড়ী এনেছি যে।"

प्तियो भाखकर्छ विनन, "वावात माम प्रथा करतह ?"

যতীশ সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, "কিছু দরকার দেখছি নে। সত্যর জন্তেই তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক; নইলে তিনি আমার কে ? সত্য নিজেই যথন সম্পর্কের বাধন কেটে দেছে, তথন আমাদের আর গারে পড়ে সম্পর্ক ঝালিয়ে নেবার কোন দরকার দেখছি নে। তোর আর কোন সম্পর্ক নেই দেবি, তুই ওঠ, চল আমার সঙ্গে।"

তঁরূপমতি যুবক মাত্র সে, রক্ত তা্হার গরম হইন্না উঠিতে বেশী দেরী হইত না।

দেবী একটা নিঃখাস ফেলিয়া বলিল, "ঠিক সভিয় কথাই তুমি বলছো; অর্থাৎ তোমার জ্ঞানে তুমি জানছো এই সভিয়। কিছ আমার জ্ঞানে আমি তো সেটা ভাবতে পারছি নে দাদা! আমার ওপরে আর ভোষাদের কোন অধিকার আছে কি ? যেদিন আুমার দাম করেছ, সেইদিনই আমার

ওপরে অধিকার হারিরেছ। দানের জিনিদের ওপরে আর कान मावी-माध्या हनटा भारत ना, छाउ छ। सारता। আমার স্বামী আমার ত্যাগ করেছেন, তাই বলে মনে ভেব না, আমিও মনে করব আমারও সম্পর্ক উঠে গেছে। আমার সামনে জাগছে আমার কর্ত্তব্য, আমার স্বামীর বাপের সেবা আমাকেই করতে হবে, এই ঘর-ছুরার আমাকেই দেখতে হবে। দাদা, তোমরাই আমার আমার দেবতা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলে, আমিও তোমাদের কথামত তাঁকে প্রথমেই দেবতা বলে ভেবেছি, এখনও ভাবছি। ষামি এখান ছেড়ে এখন কিছুতেই যেতে পারব না। তোমার ভশ্নিপতি বেখানেই যান, এক দিন তাঁকে ফিরে আসতেই হবে। তখন তাঁর বাড়ী ঘর, তাঁর বাপকে তাঁর शास्त्र पार्व जिल अनूमिक करतन, आमि अस्मात मकहे विषात्र नित्त्र यात। जिनि व्यातात्र वित्तत्र करत्रहरून, আমার কোথাও চলে যাওয়ার অসুমতি তো দেন নি দাদা, বিনা অনুমতিতে আমি কি করে যাব বল।"

ষতীশ বড় বেশী রকম রাগ করিল, বলিল, "আর— বদি বাওয়ার অমুমতি না দেন, যদি এখানে ফিরে না আদেন—ভাহলে ভোমার এখানেই না খেরে ভাকিরে মরতে হবে,—পরের বাড়ী দাসীরুদ্ধি করতে হবে! তুই এ আশা করিস নে দেবি,—বিলেত হতে ফিরে এসে সে এই ভালা কুঁড়ে বরে ফিরবে, ভোকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করবে, বাপকে বাবা বলে ডাকবে। বিলেতে গেলেই এ দেশের ছেলেদের চাল বদলে বার, ভারা মাহুবে হতে গিরে অন্তুত জীব হরে ফিরে আসে শুনেছি। আমি বেশ জানি বলেই বলছি বে—"

বাধা দিয়া একটু অসহিষ্ণুভাবে দেবী বলিল, "না আদেন, জানব—আমিই একা তাঁর পরিত্যক্তা নই, আমিই তুধু একা ব্যথা পাই নি,— আমার চেরে কত লক্ষপ্তণ বেশী ব্যথা তাঁর অভাগা বাপ ভোগ করছেন, করবেন—সেটা কি একবার ভেবে দেখেছ দাদা ? তাঁর ব্যথার প্রলেপ দিতে আৰু আর কেউ নেই দাদা,—আমি ছাড়া গুই পুত্র-শোকাভূর বুড়োকে দেখতে আৰু আর কেউ নেই। ভূমি কি নিষ্ঠুর দাদা! তোমার বোন হিসেবে ভূমি আমার দিকটা দেখলে, মাহুব হিসেবে এই বুড়োর পানে চাইতে পারলে না,—ভাই আফেশে একা এই জরাজীনকৈ ফেলে রেখে আমার বেডে

বলছো! , আমি কার হাতে এঁকে দিরে যাব, কে এঁকে দেশবে ? আমার ননদ কাল খণ্ডরবাড়ী চলে গেছে। ছটি ছেলে থেকেও নেই। আমি যদি না থাকি—কে এঁকে ছটি ভাত থাওয়াবে, তৃষ্ণার সময় কে জাের করে জল থাওয়াবে দাদা ? না দাদা, তােমার ছথানি পায়ে পড়ি, তুমি গাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যাও, আমি যাব না—বেভে পারব না। মরি যদি—এইথানেই মরব; কারণ এ আমার আমীর ভিটে, আমার পরম তীর্থ। যদিও তিনি আর না আদেন, তবু এ আমার বড় আদেরের, বড় প্রিয়—জগতের একমাত্র শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান। আমার সাধনার সিদ্ধি পরজ্বে আমি লাভ করব, যদি এ জ্বাটা এই তীর্থে কাটাতে পারি। না দাদা, আমি যাব না, যেতে পারব না, অভাগিনী বোনকে তােমার মাপ কর।"

চোথের জলে সে যতীশের যে হাতথানা ধরিয়াছিল সেধানা ভিজাইয়া দিল। অস্তরটা দ্রব হইয়া আসিতেছিল, মুধথানা কঠোর করিয়া ক্লজিম তাঁত্র হ্মরে যতীশ বলিল, "তবে যা, মর গিয়ে—আমার কি তাতে ? একটা কথা বলে যাই, মনে রাখিল। আদত কথা—সত্য তোকে আদলে দেখতে পারে না, জানিল তো। নেহাৎ কেবল দারে পড়ে সে ভোকে বিয়ে করেছে—এ কথা সে স্পষ্ট বলতেও কুন্তিত হয় নি। তোর জ্লেই সে এই বুড়ো ধর্মভীক বাপকে এমনভাবে নির্যাতন করছে। যদি তুই এথানে না থাকভিস, তবে দেখতিস, এই বাপকে সে কি রকম যদ্ম করত, দেখত-কনত।"

দেবীর অধরে মৃছ হাসির রেথা ভাসিয়া উঠিল, "বাঃ, বেশ কথা বলেছ দাদা। কোথার তোমার ভগ্নিপতি রইল বিলেতে—সেই সাত সমুদ্র তের নদী পারের দেশে, বাপ রইলেন এখানে—যত্ন করবেন কি করে—শুনি ?"

যতীশ একটু ভাবিয়া বলিল, "তুই নেই শুনলে চট করে আসত।"

দেবী চুপ করিয়া রহিল,—এই তুদ্ধ অনিশ্চরতাবোধক একটা কথা নাড়াচাড়া করিয়া এতথানি করিয়া বাড়াইয়া মনটাকে তিক্ত করিতে সে প্রস্তুত ছিল না।

ষতীশ বলিল, "তা হলে সত্যিই ছুই যাবি নে দেবী !"

দেবী কৃষ্ণকঠে বলিল, "এখন নম্ন দাদা। যখন ওনব ভোমার ভাষপতি দেশে ফিরেছেন, তথ্য আপনিই আমি চলে যাব। তোমার আশ্রের ছাড়া আমার আর আশ্রের কোথার দাদা ? তোমার বাড়ীতে আমার জন্তে একটু জারগা রেথো,—এখন আমি গেলে বুড়ো খণ্ডর না থেতে পেরে মারা যাবেন।"

তাহার চোথ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

যতীশ অন্তমনস্কভাবে অন্তদিকে চাহিরা অনেককণ চুপ করিরা বসিরা রহিল। দেবী ডাকিস—"দাদা—"

্যতীশ মুথ ফিরাইল। তাহার চকু ছইটী তথন সজল হইরা উঠিয়ছে। আর্দ্রকণ্ঠে সে বলিল, "তবে আমি যাই দেবী। তুই তবে তথন আমার কাছে যাস, ভাইরের বরের দরজা বোনের জ্ঞানে সর্বাই থোলা আছে, মনে জানিস।"

গাড়ী লইয়া যতীশ ফিরিয়া গেল।

উপেন্দ্রনাথ তথন গৃহমধ্যে বসিয়া পূজা করিতেছিলেন, দেবী আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল।

হার দেবতা, তুমি যে এই ভক্তি কুড়াইতেছ, এ কি
সবই বার্থ হইরা গিরাছে ? তোমার অনেকে—কিছুই নর
বিশ্বা উড়াইরা দের, তোমার অনেকে—পাথরের হুড়ি বিশ্বা
বিক্রাণ করে—তাই কি সত্য,—সতাই কি তোমার মধ্যে
দেবতার শক্তি নাই ? তুমি না কি নিমেষে পৃথিবী উলটপালট করিয়া দিতে পার,—সে কি শুধু গ্রন-কথা, না সত্য ?
নারায়ণ, আর যে বিশ্বাস করিতে পারি না। তোমার যেমন
দেখিয়াছি তেমনিই রহিয়াছ, এতটুকু জীবনের লক্ষণ তো
কোন দিনই দেখাইতে পার নাই ? তোমার কাছে কত
লোকে কত চোধের জল ঢালিয়াছে, সবই কি ওই
সিংহাসনের মূলে জমা হইয়া আছে; কত প্রার্থনা কত
লোকের—সবই তোমার সিংহাসনের চারিদিকে জমাট হইয়া
য়হিয়াছে ? মিধ্যা করিয়া নিজেকে দেবতা নামে পরিচিত
করা, লোকের শ্রমা ভক্তি কুড়ানো—এই কি তোমার
কাজ গো ?

দেবী ভাবিতে ভাবিতে তন্মর হইরা গিরাছিল। তাহার সেই তন্মরতা ঘুচিরা গেল উপেক্সনাথের সংঘাধনে। পুক্রবধ্র মুখের উপর দৃষ্টি রাথিয়া ক্সিতমুথে তিনি বলিলেন, "তা হলে এথনই যাছে। মা লক্ষ্মী, বিদার নিতে এসেছ ?"

বিশ্বিত চোথ ছাট তাঁহার মুথের উার পলকের জন্ত রাথিয়া তথনই নামাইয়া দেবী বলিল, "কোথায় যাব বাবা ?" উপেক্সনাথ তেমনি 'শাস্তস্থরে বলিলেন, "তোমার ভাইদের সঙ্গে তার বাড়ীতে যাবে শুনসুম। যাবে—যাও
মা, তাতে আমার এতটুকু আপত্তি নেই,—বরং এতে আমি
আরও খুদি হব। আমিও অনেক দিন হতে ভাবছি—
আমার দগ্ধ অদৃষ্টের সঙ্গে জড়িরে থেকে কেন ভোমরাও
কট্ট পাবে। তোমার মা—সব স্থ্প, আশা গেছে, এখানে
থাকলে ছটো খাওরা আর পরা, ছদিন বাদে তাও ফুটবে
কি না কে বলতে পারে 
 তবু যতীপের বাড়ীতে থাকলে
সঙ্গেলে থেতে-পরতে পাবে তো মা, সেও যে বড় একটা
সাস্থনার কথা। যাও মা, নারায়ণ তোমার ভাল কক্ষন,
তোমার প্রাণে শান্তি দিন।

দেবী ধীরকঠে বলিল, "না বাবা, আমি দাদাকে ফিরিয়ে দিয়েছি,—আমি কোথাও যাব না। সেথানে যাওয়ার চেয়ে এখানে থেকে যদি অনাহারেও মরি, সেও যে আমার ভাল বাবা। আপনি আমার এমন করে নির্ভূরের মত তাড়িয়ে দেবেন না বাবা, আপনার বাড়ী ছাড়া জগতে আর কোথাও আমার জায়গা নেই।"

বুদ্ধের পারের কাছে দে লুটাইয়া পড়িল।

উপেক্সনাথের হানন্ন বিচলিত হইরা উঠিল। তাঁহার শুক্ষ
নম্ন হাটিও ধীরে ধীরে সজল হইরা আসিতেছিল। চকিতে
নিজেকে সামলাইরা লইরা বলিলেন, "বেশ কথা মা, ঠিক
আমার মান্নের মত কথাই বলেছ। পাগলি, আমি কি
তোমার তাড়াতে পারি। এ যে তোমার ব্যর, আমি বে
তোমারই ছেলে মা,—আমারই সকল ভার আমি বে তোমার
হাতে তুলে দিয়েছি।"

পুত্রবধ্র মাথার হাত দিরা মনে মনে আশীর্কাদ করিয়া
বৃদ্ধ বলিলেন, "ওঠো মা লক্ষী, আমার আশীর্কাদের যদি
এতটুকু জোর থাকে, তবে নিশ্চরই তুমি স্থী হবে।
ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাও মা, মান্থবের ব্যথার ঔষধ
তিনিই দেন, আর কেউই দিতে পারে না।"

গোপনে চোধ মৃছিরা দেবী ধীরে ধীরে বাহির হইরা গেল। আজ তাহার হৃদয়ের গোপনীর ব্যথা অঞ্চর আকারে উচ্চ্ছিলত হইরা পড়িতে চাহিতেছিল,—কোন সান্ধনার বাঁধ দিরা সে আজ ইহাকে থামাইরা রাখিতে পারিতেছিল না। গৃহ ইইতে বাহির হইতে—শ্রাবণের আকাশ হঠাৎ বেমন প্রচুর বারি বর্বণ করে—তেমনি করিরা উচ্চ্ছিলত অঞ্চধারা তাহার সমস্ত মুখখানা ভাসাইরা দিরা গেল। বীথি অনেক দিন আগে একথানা পত্র লিখিয়া তাহাকে 
ত্বরণ করাইয়া দিয়াছিল—ত্বামী হিন্দুমেরের প্রত্যক্ষ দেবতা।
ত্বামীর যাহাতে তৃপ্তি, তাহা হিন্দুমেরের অবশ্র কর্ম্বব্য কাল।
দেবী প্রাণপণে নিজের কর্ম্বব্য পালন করিয়া আসিতেছে,
আজীবনকাল করিয়া যাইবেও। ত্বামী তাহাকে ত্যাগ
করিয়াছেন, ভুলিয়া গিয়াছেন,—বৃদ্ধ পিতাকে ভুলিলেন
কেমন করিয়া ?

• মামুবের উচ্চাকাজ্জা এতই বেশী, পিতামাতার স্নেহও তথন সে ভূলিরা যার। এই বে পিতা,—ছোটবেলা হইতে জননীর রেহ, পিতার ভালবাসা যুগপৎ ঢালিরা দিরা সন্তান কর্মটীকে মামুষ করিরা তুলিলেন, সে কি এই বেদনা পাইবার জন্ম ? হার অক্ততক্ত সন্তান, উচ্চাকাজ্জার মূলে স্বই বিসর্জন দিরাছ ?

আৰু ভবানী এথানে নাই যে দেবী ছুইটা কথা কহিয়া বাঁচিবে। শুক্ত গৃহে বাতাস আসিরা হাহারবে কাঁদিরা ফিরিরা যাইতেছে ! গৃহে যে একটা মাত্র মাছ্র আছেন, তিনি সম্পূর্ণ পৃথকভাবে থাকিরা গীতা উপনিষদ সইরা তন্মর হইরা আছেন। একা দেবী আকাশের পানে চাহিরা শুক্ত হৃদয়ে ভাবিতেছে,—শান্তি, স্থ্য ? নাই রে, নাই, কিছু নাই ; সবই নিঃশেষে ফুরাইরা গিরাছে, যাহা গিরাছে তাহা আর ফিরিবে না।

সে বিবাহের পর একবার করেক দিনের জন্ত মাজ পিত্রালয়ে গিরাছিল। বিবাহের আগে যেমন পিত্রালয় ছিল, গিরা আর তেমনটি দেখিতে পার নাট,—ভাহার চোথের সামনে তথন সবই পার র্ত্তি এইরা গিরাছিল। দেবী পিত্রালয়ে থাকিতে পারে নাই, এখানে আসিরা সে ইাফ্ ছাডির বাঁচিরাচিল।

দেবীর বিবাহের কছুদিন পরেই তাকার মা মারা যান।
মারের অমূল্য উপদেশগুলি এখনও তাকার মনে আছে,
জীবনাস্তকাল পর্যান্ত মনে থাকেবে। মা তাকাকে জীবনের
সম্বল এই গৃহথানি দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন,—সেও এই
গৃহথানিকে জীবনের অবশ্যন স্থরণ জড়াইয়া ধরিয়াছে।

আৰু যদি মা থাকিতেন, সে ছদিনের কন্তও তাঁহাকে এথানে আনিত,—তথাপি এই বৃদ্ধকে ফোলয়া বাইতে পারিত না,—এ বে তাহার কপ্তব্য।

"বউ মা, বাড়ী আছ কি বাছা 🕍

দোকানি হরিশের মা আসিরা উঠানে দাঁড়াইল। আজ তিন চারি মাস হইতে দোকানে ধার পড়িরা আসিতেছে,— এ কথাটা সাহস করিরা ভবানী বা সে কেইই উপেন্দ্রনাথকে জানাইতে পারে নাই। ঋণকে উপেন্দ্রনাথ অত্যন্ত ভর করিতেন, অথচ সংসারে একটা পরসা আর নাই। বাঁচিতে গেলে থাইতে হর, এই কথাটা সার মনে করিরা, ভবানী দরকারের সমর উঠনা জিনিস আনিরা সংসার চালাইত। যখন সে শুগুরালরে যার, তথন বলি বলি করিরাও পিভাকে কথাটা সে বলিতে পারে নাই।

দেবী হরিশের মাকে দেখিরা প্রমাদ গণিল। মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিল, তিন চারি মালে অনেক টাকা ভাহারা পাইবে। মনে মনে প্রমাদ গণিলেও মুখে সে শাস্ত হাসিয়া বলিল, "এসো হরিশের মা, ভাল আছ ভো? বারাণ্ডার উঠে বলো।"

হরিশের মা মুথখানা নেহাৎ অপ্রসন্ন করিরা—নিতান্ত কেবল কথা রাখিবার জন্তই বারাখার ধারে বদিল। তেমনি অন্ধকার পূর্ব মুখে বলিল, "মার ভালো থাকা। তা—হাঁা গা বউ মা, নিত্যি চাওরা-চাওরি কি ভালো দেখার বাছা ? সেদিন নাতিটাকে পাঠিরেছিলুম; তাকে বলে দিলে—আসছে হপ্রার মধ্যেই সব মিটিরে দিরে দেব, অথচ ছ ভিন হপ্তা কেটে গেল বাছ:—একটী পাই পর্সা আজন্ত খসাতে পারলে না। তা—দেখ বাছা, এমন ধারা করলে আমাদের গরীব লোকের দিন কি করে চলবে তা বল।"

দেবী একটা নিঃশাস ফেলিয়া বলিল, "তা কি করব মা, থাকলে কেউ কি লুকিয়ে বেথে পরের কথা সর ? অ.মি কি ব্যতে পারছি নে আমরাও যা—তোমবাও তাই। নেচাৎ হাতে নেই বলেই দিতে পারছি নে, আর ত্'এক হথা দেরী কর—"

এবার হরিশের মা স্পষ্ট ঝন্ধার দিয়া উঠিল—"না গো বাছা, হু'এক হপ্তা দুরের কথা— তু চার দিনও আমি থাকতে পারব না, তা ব.ল দিছি। যদি বাছা, কাল হপুরের মধ্যে টাকা পয়সা সব চুকিলে না দাও, তা হলে বাধ্য হলে আমার ঠাকুরকে জানাতেই হবে।"

দেবী ভারি শহিতা হইরা উঠিল, "না হরিশের মা, বাবাকে কিছু জানিরে। না। আহা, বেচারা বুড়ো বামন বড় জালার জলছেন, আর তাঁর জালা বাড়িরো না। আমার একগাছি সোণা-বাঁধানো লোহা আছে, সেটা বৈক্রি করে আকই তোমার দেনা শোধ করে দেব। ভূমি বিকেশের দিকে একবার এসো, ভোমার টাকা ভূমি পাবে। এখন যাবার সময় একবার শান্তিকে ডেকে দিয়ে বেয়ো তো মা, ভার কাছেই দেব।

হরিশের মারের মুধধানা আজই বৈকালে টাকা পাইবার আশার প্রকৃল হইরা উঠিল। সে উঠিতে উঠিতে বলিল, "তা আমি এখুনি ডেকে দিরে যাছি। তবে বাছা, বিকেলে যাতে পাই তাই কোরো,— আবার যেন শুধ্ হাতে আমার ফিরে যেতে হর না।"

হরিশের মা সম্ভষ্ট মনে চলিয়া গেল।

প্রথমটার এই সোণা-বাঁধানো লোহাটার কথা দেবীর মোটেই মনে হর নাই। যদি মনে পড়িত, তবে আগেই সে এটি বিক্রের করিয়া দেনা শোধ দিয়া দিত। আজ হঠাৎ এই লোহাটীর কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল।

তাহার মায়ের শেষ দান এইটি,—বুকের একথানা পাঁজরের মতই সে ইহা রক্ষা করিয়া আদিতেছে; কথনও স্বপ্নেও ভাবে নাই—এক দিন দায়ে পড়িয়া ইহাকেই বিক্রয় করিতে হইবে। কিন্তু উপায় নাই যে,—দেবী চারিদিকে চাহিয়া আর কোন পথ দেখিতে পাইতেছে না,—বাধ্য হইয়া তাহাকে জায়ুয়তীর চিহ্ন,—মায়ের এই শেষ দান ঘুচাইতেই হইবে যে।

একটা দীর্ঘনি:খাস ফেলিরা দেবী উঠিল। গৃতমধ্যে গিরা বাক্স খুলিরা সে একটা বড় সিঁদুরের কোটা বাহির কবিল। সিন্দুরে বঞ্জিত ভাষার মায়ের এই শেষ দানটা কোটা খুলিতেই ঝকমক করিয়া উঠিল।

সম্ভর্পণে সে সেটা তুলিরা লইল। অতৃপ্ত নরনে ভাহার পানে চাহিয়া চাহিয়া সেটা সে ললাটে স্পর্ল করাইল। ভাহাব চোথ দিয়া হুটি ফোটা জল গড়াইয়া পাড়তে পড়িত সে ক্ষিপ্রাহস্তে ভাহা মুছিয়া ফোলল।

না, কেন এ ছর্ম্মলতা ? এত তুর্ম্মলতা তালার তো আর সাজিবে না। তালাকে এখন ফঠিনা হইতে হইবে যে,— স্বাম্মকে পাধাণের চেয়েও শক্ত করিতে হইবে যে।

বাহির হইতে শান্তি ডাকিল, "আমাত্র ডেকেছ না কি ্ কাকিমা ?"

बारे बुक्ता देकवर्ख नातीषि श्रामा मन्नर्क शतित्री दिनीदक

কাকিমা বলিরা ডাকিত; কারণ, তাহার মাত না কি কোন কালে উপেক্সনাধকে পিড় সংখাধন করিরাছিল।

হৃদরকে শক্ত করিরা দেবী বাহিরে বারাভার আদিল, "হাা ডেকেচি শান্তি, একটা কাজ তোমার করতে হবে।"

শান্তি প্রাসমুখে বলিল, "সে তো জানিই বাছা, আমিও ঠিক তাই ভেবে এসেছি। দরকার না পড়লে তো শান্তির কথা তোমাদের মনে পড়ে না। কি কান্ত বল, এখনই করে দিছি।"

দেবী বলিল, "কাজটা এমন কিছু নর,—স্থামার এই জিনিসটা বিক্তি করে দিতে হবে।"

সোণা-বাঁধানো লোহ'টা সে শাস্তির সন্মূপে ধরিল। সবিশ্বরে শাস্তি বলিল, "এ কি মা,—এরোরাণী ভাগ্যধরী ভূমি,—হাতের এরোভির চিহ্ন লোহা বিক্রি করবে ?"

দেবী একটু হাসিয়া বলিল, "ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর আমার লোহার থাড়ু যেন অকর হরে থাকে মা, সোণাতে কি দরকার মা ? বড় দারে পড়েছি এখন, এ বিক্রিনা করলে আমার কিছুতেই নিস্তার নেই। লক্ষী মা আমার, বাবা যেন না জানতে পারেন, চুপি চুপি এটা আমার বিক্রিকরে এনে দাও।"

তাহার মনের বাগ্রতা চোখে-মুখে ফুটরা উঠিরছিল।
শাস্তি একবার তাহার উৎকণ্ঠাকুগ মুখের পানে তাকাইরা
আর একটাও কথা না বলিরা জিনি-টা লইরা চলিরা গেল।

খন্টা তুই বাদে সে তুইথানি দশ টাকার নোট আনিরা দেবীর হাতে দিল।

সজলনেত্রে দেবী বলিল, "ভগবান তোমাব ভাল করবেন শাস্তি। আজ ভূমি অঃমার যে উপকার করলে, এ আমি জাবনে কখনও ভূলতে পারব না।"

ৈ কালে সে দোকানের দেন। যোল টাকা মিটাইয়া দিয়া একটা শাস্তির নিঃযাস ফেলিয়া বাঁচিল।

20

প্রশংসার সহিত বীথি ম্যাট্রক.পাস করিল। মারা স্থামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "মেয়ের এখন বিলে দেবে, না, স্থারও পড়াবে •ৃ"

জিতেন্দ্রনাথ বলিলেন, "এইটুকু পড়ানো তাকে আমার উদ্দেশ্ত নর মারা, আমার ইচ্ছে—আমি তাকে উচ্চশিক্ষিতা করব। সে বদি পৃড়তে ইচ্ছা করে, তবে তাকে এম-এ পর্যান্ত পড়াব।"

মারা বলিলেন, "আমি আজ ও বাড়ী যাচ্ছি। তাকে কলেজে ভর্ত্তি হওরার জল্পে প্রস্তুত হতে বলি গিরে। তুমি ভার কি কি বই লাগবে সেগুলো দেখে শুনে ঠিক করে রাখো।"

মোটর আনিতে আদেশ দিরা তিনি কাপড় বদলাইতে গেলেন।

গীতি বোর্ডিংরে থাকিরা পড়িত। বাড়ীতে সে ভারি ছুইামি করিত। মারা এই ছর্দান্ত মেরেটাকে কিছুতেই বশে আনিতে পারেন নাই বলিরা, রাগ করিরা তাঁহার বাল্যবন্ধ বেথুনের প্রিন্সিপালের নিকট পাঠাইরাছিলেন। বোর্ডিংরে থাকিরা গীতির এখন একটু বৃদ্ধি হইরাছে, ছুইামী প্রায় নাই বলিলেও চলে। সেদিন শনিবার থাকার স্কুলের ছুটির পরে সে বাড়ী আসিরাছিল। মারার সঙ্গে দিদিমার বাড়ী যাইবার কল্প সেও প্রস্তুত হইরা লইল।

বীথি তথন দিদিমাকে উপনিষদের সরল ব্যাখ্যা পড়িরা শুনাইতেছিল। এথানি তাহার ঠাকুরদা অনেক পরিপ্রথের পর লিথিয়া প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন। করেক দিন আগে বইথানি তিনি প্রকাশের হাতে দিয়া বীথির কাছে পাঠাইয়া দিয়াছেন,—উপহার-পৃষ্ঠায় তাঁহার হাতের লেথা রহিয়াছে। বীথিও ভক্তিশ্রন্ধার সহিত ঠাকুরদার এই স্লেহের দান গ্রহণ করিয়াছে এবং কয়দিন হইতে সরলাকে পড়িয়া শুনাইতেছে।

রমা নীচে কি করিতেছিল, ছপ-দাপ করিরা সিঁড়ি ভালিরা উপরে উঠিরা দরকার কাছে আসিরা বলিয়া উঠিল, "দিদিমণি,—মাসীমা, গীতাদি সব এসেছেন যে।"

বীথি অন্তভাবে বইথানা মুড়িরা ফেলিল। জিল্ঞাস্থনেত্রে ভাষার পানে তাকাইরা বলিল, "কে—মা এসেছেন ?"

সরলা একটা মাত্র বিছাইরা শুইরা পঞ্জিরাছিলেন, ছই কম্বরের উপর ভর দিরা উচু হইরা উঠিরা বদিলেন, "বা বীথি, তোর মাকে দলে করে নিয়ে এলে বড় খরটার বসা গিরে, আমিও এখনি দেখানে যাজিঃ।"

ৰীৰি বইখানা দেখানেই নামাইরা রাখিরা উঠিতে উঠিতে বিলিল, "তুমি- শীগগির করে এলো দিদি, যেন দেরী করে বা ।"

দিন দিন বত রোগা হরে বাছিল, তত বেন চেলা হছিল।

আমার চেরে মাধার বড় হরে গেলি এর মধ্যে,—এখনও বে অনেককাল বাকি রয়েছে। মা বুঝি এই হরে বীধি ?"

গীতি ছোট ঘরটার মধ্যে প্রবেশ করিতে বাইডেছিল, বীথি বাধা দিয়া বলিল, "এই দিককার বড় ঘরটার চল গীতি, এ ছোট ঘরটার বসবার মত কিছু নেই।"

"কেন, এ ধরটার কি আছে ?"

বীথি বাধা দিবার আগেই তিনি মুক্ত জানালাপথে ঘরের মধ্যে উকি দিলেন। চলমার আড়ালে হইনেও তাঁহার চোথ ছইটী যে দাকণ বিরক্তিতে ভরিরা উঠিল এবং ক্র ছইটী কুঞ্চিত হইরা গেল, তাহা বীথি দেখিল। সে ভারি সন্থুচিতা হইরা পড়িল।

"এ খরনার কি হয় বীপি ?"

বীথি অস্পষ্ট স্বরে কি বলিল তাহা বোঝা গেল না।

বিরক্ত মায়া বলিলেন, "যাই হোক গে, ভোকে আমি আর এখানে রাধব না। এখানে মার কাছে থেকে ভূই দিন দিন অধংপাতে যাচ্ছিদ। ভোর মনের এতটুকু উর্নাত হওয়া দূরে থাক, দিন দিন অধোগতি হচ্ছে। আমি বেশ জানি, আমার মা কুসংস্থারের গোঁড়া। ওঁর কাছে থেকে কেউই যথার্থ সং শিক্ষা লাভ করতে পারবে না। এখানে থেকে ভোরও অনেকগুলো দোষ জল্ম গেছে। ভাই ভাবি— এর পর ভোর উপার কি হবে ? হয় ভো এমন ঘরে বিরে হবে, যেখানে ভোর এই সংস্কারগুলোর জন্যে ভোকে লাঞ্ছিতা হতে হবে বড় কম নয়। এই জন্মগত শিক্ষাগত সংস্কারগুলো তথন কাঁটার মত ভোর বুকে বিঁথে ভোকে ব্যথা দেবে। চল এখন, কোন ঘরে বসতে দিবি দেখিরে দে।"

বীবির পা ছধানা জড়াইরা আসিতেছিল। তথাপি সে অগ্রসর হইল। বড় হলটার মধ্যে তঁ:হাদের লইরা গিরা বসাইল। বলিল, "একটু বসো মা, আমি দিদিকে ড়েকে আনছি।"

গর্কিতা মারের সামনে থাকিতে সে ভারি সন্থূচিতা হইরা উটিয়াছিল। এখন দিদিমাকে এখানে ন্যানিরা ফেলিতে পারিলে তাঁহাকে সন্মুখে দিরা সে পিছনে থাক্তিতে পারে; একেবারে সামনাসামনি থাকিবার সাহস তাহার ছিল না।

কুঞ্চিত মুথে মারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সরছিলি এতক্ষণ ? কলেজে ভর্তি হওয়ার কি করছিস ?"

বীথি নতমুথে উত্তর দিল, "আমি আর পড়ব না মা।"
বিশ্বিত হইয়া গিয়া মায়া বলিলেন, "পড়বি নে—দে কি
কথা ? মাটি কটা পাস করেই মনে করলি বুঝি সব পড়া
শেষ হয়ে গেল, আর পড়বার দরকার নেই ? এই লেখাপড়াটুকু শিখে মনে করেছিল তুই উচ্চশিক্ষিতা হয়েছিল্? এ জ্ঞান
তোকে দিলে কে বল দেখি,—মা বোধ হয় ?"

বীথি মুথ তুলিল, নিজের মায়ের নামে অনায়াদে মায়াকে দোষ দিতে দেথিয়া সে বাস্তবিকই মর্মাহত হইয়ছিল। সেই বেদনাটুকু পাইল বলিয়াই তাহার অস্তর হইতে সঙ্কোচটা অত অত শীল্প সরিয়া যাইতে পারিল। সে স্থির কঠে বলিল, "এ জ্ঞান কেউই দেয় নি মা, দিদিমারও খুব ইচ্ছে আমি যেন আরও পড়ি। কিন্তু আমার আর পড়বার ইচ্ছে নেই মা। বেশী পড়লেই যে বেশী শেখা যায় তা আমার মনে হয় না। যা শিখেছি এই আমার পক্ষে যথেষ্ট শেখা হয়েছে।"

গালে হাত দিয়া মায়া বিশ্বয়ে কন্তার পানে তাকাইয়া রহিলেন, যেন এ কথাটা শুনিবার আশা তিনি কিছুতেই করিতে পারেন নাই। এমন আশ্চর্য্য কথা তাঁহারই কন্তা হইয়া বীথি মুথে আনিল কি করিয়া 🕈 হতাশায় মায়ার বুকটা ভরিয়া উঠিन,—ना, वीश यथन भिकाब উদাসীনতা দেখাইতেছে, তথন আর উহার উন্নতির আশা করা একেবারেই রুগা। এ রকম যে ঘটা সম্ভব, তাহা ত তিনি পূর্ব্ব হইতেই জানেন। ভবে এখানে কেন বীথিকে রাখিয়া দিয়া নিশ্চিস্ত হইয়া আছেন ? মায়ার যেন নিজের হাত নিজে কামড়াইবার ইচ্ছা হইতেছিল,—ছি:, মামুষ নিজের কাছেও কি এমন করিয়া প্রতারিত হয় ? তিনি তো জানেন, যে মায়ের কাছে তিনি বীথিকে রাখিরাছেন, সে মারের মনটা বরাবরই এই এক ধরণের,—বৃদ্ধাবস্থায় তাঁহার জন্মগত সংস্কারটা আরও বাড়িরাছে বই কমে নাই। মারা হাঁ করিরা ভর্ মেরের পানে তাকাইয়া রহিলেন.—আর একটা কথাও কহিলেন লা। বীথিও নির্বাকে দাঁডাইয়া রহিল।

এই সময়ে সরলা ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন। মারা দুর হইতে ভাঁহাকে, প্রণাম করিয়া গীতির দিকে ফিরিয়া শ্লেষপূর্ণ কঠে বলিলেন "এখান হতেই প্রণাম কর গীতি, দেখিস—যেন নিষ্ঠাচারিণী দিদিমাকে ছুঁরে ফেলিসনে, তা হলে আবার এই বিকেল বেলায় মাকে স্থান করতে হবে।"

এই শ্লেবপূর্ণ কথা শুনিরাও সরলার মুথভাব বদলাইল না, তাঁহার মুখের মৃহ-মধুর হাসিও লুপ্ত হইল না—কিন্ত বীথির হাদরটা বিরক্তিতে ভরিরা উঠিল, তাহার মুথখানা অপ্রসন্ন হইরা গেল। সে ভাবিতে লাগিল, তাহার মায়ের মন এরপ কেন হইল ? সে এই মারেরই কল্পা ভাবিরা থেন অনেকটা কুন্তিত হইরা উঠিল।

"না মারা, ওসব কথা অনুর্থক বলছো মা,—কোন দিন আমি তোমাদের ছুঁরে স্নান করতে পারি কি ? আমার জপ তপ পূজা মন্ত্র সকলের উপরে যে তোমরা, সেটা বোধ হর জানো না। এসো গীতাদি, আমার বুকের মধ্যে এসো ভাই, একবছর তোমরা কেউ আমার বাড়ীতে এস নি,— কি কটে যে দিন কাটরেছি, তা আজ বলতে গেলে একখানা বই হরে যায়।"

গীতাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া তিনি তাহার মুথথানা চুম্বনে ভরাইয়া দিলেন।

মায়া গন্তীরস্থরে বলিলেন, "বসো মা, ভোমার সঙ্গে কথা আছে।"

সরলা কঞ্চার পার্শ্বে বিসিয়া বলিলেন, "বাড়ীর সব ভাল তো মায়া, জিতেন ভাল আছে ?"

মারা তেমনি গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, °হাা, সব ভাল আছে।"

বিশেষ আপ্যায়িত হইয়া সরলা বলিলেন, "থোকাকে আন নি কেন মায়া ?"

মারা বলিলেন, "তার কি কোথাও যাওরার সমর আছে? সকলি হতে বেলা নয়টা পর্যন্ত মান্তারের কাছে পড়বেঁ, দশটার স্থলে যাবে, বাড়ী ফিরে এসেই মান্তারের সঙ্গে থেলতে যাবে, সন্ধার সমর বাড়ী ফিরে আবার পড়তে বসবে। আমিই একটু সমর পাইনে যে আদি। কিছুদিন আগে আসব বলে বাড়ী হতে বার হব,—মিস দন্ত এসে পড়লেন, আর আসা হল না,—এমনি এক একটা ব্যাঘাত ঠিক এসে পড়বেই। বীথি আগে তবু সপ্তাহে এক দিন করেও যেত, এখন সাক্ষ ওদিক আর মাড়ার না। ওকে যে কে কি করেছে আনি নে,—মা বাপ, ভাই বোন ওলোর

ওপর পর্যন্ত এতটুকু মারা নেই। কি দাদামশাই দিদিমাকে সে চিনেছে—!"

কথাটা শেব করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বীধির মুথের উপর একটা তীব্র কটাক্ষপাত করিলেন।

সরলা বীধির কুট্টিত মুখখানার পানে তাকাইরা বলিলেন, "কে আবার বি করবে মাণ আমি তে৷ প্রায়ট ধকে তোমার ওখানে যেতে বলি তাকে যেগে নিষেধ তে৷ কোন দিনই আমরা কেউ কবি নি লি

মায়া তাচ্ছিক্যের ভাবে বাগলেন, "বুংড়া হয়ে মা—
ভোমরা বেমন আজকাল সংসারের সজে সব সম্পর্ক
কাটাছ্ছ—ওর এই তরুণ বয়সে ওকেও তেমনি করে
তুলছো। কোধার এখন সমাজে মেলামেশা করবে,
দশজনের কাছে প্রশংসা নেবে, তা নয়—ভোমাদের বুড়োর
দলে মিশে বুড়ি হয়ে রয়েছে। বেমন কুসংস্কারে ভরা
ভোমার মনখানি, ওর মনখানিও ঠিক ভেমনি করে তুলছো।
আপে ভো ভোমার এত বেশী সংস্কার রোগ ছিল না,—
আজকাল এত বেশী হলো কি করে গ"

সরলা শাস্ত ভাবে হাসিলেন মাত্র।

সে হাসি দেখিরা মারা আরও জ্বিরা গেলেন, তীব্রস্থরেই বলিলেন, "আজ্বাল নত্ন নত্ন সংস্কার কে
তোমার মাধার দিছে গুনি ? এ বাড়ীতে কথনও পূজার্চনা
দেখি নি,—গোদন গুনতে পেলুম, তোমাদের কে গুরুদেব
এনে দীক্ষা দিরে গেছেন, মহা সমারোহে তুমি এখন মন্ত্রপ
কর, পূজার্চনা কর। আমি কখনও স্থাপ্ত ভাবি নি—
বাবার মত লোক এতে গ্রেশ্রর দেবেন; কারণ, বরাবরই
তিনি কিছু মানতে প্রশ্রত ছিলেন না। তিনি কোন দিন
ব্রক্ষোপাসনাও করেন নি, কোন দিন নারারণ শিবপূজাও
করেন নি। তোমাদের মত হওরার চেরে তাঁর যে সেই
নাজিক হরে থাকাই ভাল ছিল। ছি:—"

শান্তস্থরে সরলা বলিলেন, "তাঁকে এর মধ্যে জড়িরো না মারা, তিনি আগেও বেষন ছিলেন এখনও তেমনি আছেন,—আগে বেষন যে যা করছে তথু দেখে যেতেন, এখনও তেমনি সব দেখে যান। আমার তুমি বকতে পার বটে, কিছ তুমি তো জানো—তোমার মারের এই গোঁড়ামী-টুকু বরাবরই আছে; আর এরই জন্তে বীথির দাদামশাই এখনও সংযত আছেন; নইলে তিনিও বৌবনে কি করতেন বলতে পারি নে। তবু অনেকটা উচ্ছ্ আলতার পথ বেয়ে চলেছিলেন,—আমি সব দিক তাঁর বন্ধ করতে পারি নি! সেই পথে তিনি চলছিলেন,—হয় তো চিরকাল চলতেনও, কিন্তু এই সময়ে বুকে একটা বড় রকমের আঘাত পেনেন, তথন দেখলেন ভূলের পথ বেয়ে তিনি চলেছেন,—সত্য পথে চল্তে হবে। তাঁর সেকড় শাসন তাই আজ শাধিল হয়ে পড়েছে,—তিনি এখন আমাত হছে।র উপরেই সব ছেড়ে দিয়েছেন। কিছু বিশ্বাস তিনি কথনই করেন নি, এখনও করেন না,— নির্দিশ্য ভাবে তিনি তারে বাহরের খাটিতে বাস লেখাপড়া নিয়ে বাস্ত হয়ে আছেন।

মায়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি খা পেয়েছেন 🕍

তেমনি অবিচলিত কঠে সরলা বলিলেন, "সে বড় ভীৰণ মাঘাত মা,—আমি বুঝতে পারি সে মাঘাতে তাঁর বুকের পাঁজর সব ভেঙ্গে গেছে। উচ্চ মোহে ভূগে যথন তিনি জিতেনের সঙ্গে তোমায় বিলাতে পাঠাতে চেয়েছিলেন, তথন আমি তাঁর পা ছ'থানা চোথের জলে ভিজিমে দিয়েছিলুম-যেন তোমার তিনি সেখানে না পাঠান। যেখানে গিরে ছেলের তর্লমতি ছেলেরা নিজেদের অনেক সমন্ন ঠিক রাখুতে পারে না, দেখানে গিয়ে মেয়েরাও যে নিজেদের ভূলে যাবে ভাতে সন্দেহ নেই। আমার কথা তিনি কাণে নিলেন না. শুধু একটু হেলে বল্লেন, 'ভুমি কাঁদ্ছো কেন ? মান্নার জীবনের ভিত্তি আমি নিজের হাতে গেঁথে ভুলেছি, এ ইমারত কাঁচা নর,—পাকা; এর ওপর ষভই কেন ভার চালাও না, এ কখনও ভেঙ্গে পড়বে না। দেশের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা আমার বীৰমন্ত্র। তুমি দেখো, মারা উপযুক্ত শিক্ষিতা হয়ে এসে এই দেশকৈ অশিকা দেবে, দেশের মেরেদের উন্নত করে তুল্বে।' তিনি আরও বলেছিলেন,— 'আমার মায়া বিশাসিনী হতে পার্বে না, কারণ, আমি তাকে বিলাদে খুণা কর্তে শিধিষেছি।' আমার সব কথা বেডে ফেলে তিনি আমার বুক হতে আমার চিরশান্তশীলা, লজ্জানত্র। ধর্মিষ্ঠা মেরেকে কোথার পাঠালেন, সেধানে গিরে म कि रुद्ध करना ? घुनाव नक्काव मरमव एः एवं किमि निस्मरे আমার হাত হুথানা ধরে ক্লকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'আমি যা ভেবেছিলুম তার কিছু হ'ল না।' জার ছ'চোধ বেমে হুংকাটা জন গড়িরে পড়ন,—নে কি রক্ষ আঘাডের কলে

মারা, মনে বুঝে দেখ—ধার্মিকা সংযতা লক্ষাবঁতী মেরের পরিবর্জে তিনি আজ দেখছেন বাকে—এ ধর্ম হারিরেছে, সংবম হারিরেছে, লক্ষা বিসর্জন দিরেছে, একমাত্র ভোগ-বিলাসকে নিজের জীবনের কাম্য বলে জেনেছে। আর অজল্প অর্থব্যরে নিজের লালসা পরিতৃপ্ত কর্ছে। এ কি আমার সেই মেরে,—না তার দেহের মধ্যে এক কুধার্জা রাক্ষসী নিজের বাসনা মিটানোর আশার এসে আশ্রম নিরেছে?"

. মারা নত মন্তকে স্থামুর স্থার বিদরা রহিলেন। সরলা একটা দীর্থনি:খাস ফেলিরা বলিলেন, "তার পর—তুমি মা হরে যাদের বিলাসিতা শিক্ষা দিছো—মনে করো—তারা আবার এক একটা সংসারের পিতামাতা হবে, তাদের দারা এই বিলাসিতা আত্মতির বীজাণ্ড বছতে ছড়িরে পড়বে। একে এর উদ্ভব, বছতে বিস্তার। কতপ্তলি সংসার তোমার দারা অশান্তিতে পূর্ণ হবে সেটা ভেবে দেও। যাক গিরে,—আর এ বিষরে কথা বলব না। আজ তুমি অনেক দিন পরে আমার কাছে এসেছ, এ শ্বরণীয় দিনটাকে তিক্ত করে তোলা উচিত নয়। হাা, বীধির কথা তুমি কি বল্তে চাছিলে, বল।"

মারা অবনত মূথ তুলিয়া বীধির পানে তাকাইলেন।
মনের মধ্যে যে সঙ্কোচ লজ্জা আসিয়াছিল, জ্বোর করিয়া ভাহা
দূর করিয়া দিয়া শাস্ত-কঠে বলিলেন, "হাা—সেই কথাই
হোক। ভোমার জামাই একটা কথা বল্তে পাঠিয়েছেন
মা, সেই কথাই আজ ভোমায় বল্তে এসেছি। বীধির
বিষের কথা হচ্ছে, তিনি—"

বেষন বিবর্ণ মুখে সরণা মারার পানে চাহিলেন, তাহাতে মারা প্রথমটা থতমত থাইরা চুপ করিরা গেলেন। একটু পরে ধীরে ধীরে তিনি বলিলেন, "তাই তিনি বলে পারিরেছেন—বীথিকে নিরে বেতে হবে, ও-বাড়ীতে আমাদের কাছে তাকে এখন থাকতে হবে, কারণ, ওথান হতেই বিরে হবে কি না।—"

বীথি মাথা নাড়িয়া সবেগে বলিয়া উঠিল, "না মা, আমি বিয়ে করব না। কভদিনই ভো বলেছি যে—"

ক্সাকে কোলের দিকে টানিয়া লইয়া স্থপ্নে তাহার ললাট হইতে চুলগুলা সরাইয়া দিতে দিতে মারা সম্পেহ হাসিয়া বলিলেন, "দূর পাগলি, বিয়ে করবি নে এ কথা ক্থনগুহতে পারে ?" বীথি ব্যাকুল ভাবে দিদিমার পানে চাহিন্না বলিল, "না, সভ্যি দিদিমা, ভূমি ভো জানো—"

অঞ্চারে তাহার কণ্ঠন্বর ক্ষম হইরা আসিল। সরলা ব্যথাভরা হাসি হাসিরা বলিলেন, "তাই কি হর দিদিমণি, ও কথা তোমার বলা সাজেনা। তোমার তবে এতকাল ধরে শিথালুম কি, বুঝালুম কি, ধদি নাই কিছু বুঝলে, শিথলে ?"

বীথি একটু নীরব রহিল, তাহার পর বলিল, "বেশ, বিল্লে হর হবে, তা ও-বাড়ীতে গিল্লে কেন, এ-বাড়ীতে হতে পারবে না ?"

মারার মুথথানা অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল, কঠোর স্থরে তিনি বলিলেন, "বেশ, ও-বাড়ীতে কি আছে যে তুমি ও-বাড়ীতে যেতে চাও না ?"

বীথি কি বলিতে যাইতেছিল, মাঝথানে বাধা দিয়া সরলা লশব্যন্তে বলিরা উঠিলেন, "ও বীথি, সব তাইতে ও-রকম ছেলেমাছথি করলে কি চলে ? অবুঝের মত তুমিও যদি ও-রকম করবে তবে যাই কোথার ? পাগলামী করো না, তোমার মারের কথা শোনো। সকল শুক্তর শুক্ত মা,—মারের সঙ্গে যেমন নিকটতম সম্পর্ক তোমার, এ রকম আর কারও সঙ্গে নর। তুমি বুঝতে পারছ না, এতে তুমি আমাদের মা-সন্তানের মাঝথানে কতটা দূরত্ব জাগিরে দিছে। যদি মাছ্য হও, যদি তোমার প্রকৃত জ্ঞান থাকে, তবে এইথানেই তোমার সেই জ্ঞানের পরিচর দাও। তোমার দিদিমাকে যদি ভালবেদে থাক, তবে সকল রক্ম আ্যাতের হাত হতে তোমার দিদিমাকে বাঁচাও।"

বীথি মান্বার সম্মুখে মাথা নত করিল, "আমি যাব মা, আর আমার কোনও আপত্তি নেই।"

নিজের মেরের উপর নিজের চেরেও মারের আধিপত্য বেশী দেখিরা মারার হুদর্থানা নিমেবের তরে অনিরা উঠিল, তথাপি শাস্তমুথে তিনি বলিলেন, "শুনে ভারি পুলি হরেছি। তা হলে কাল সকালে গাড়ী আসবে—বেরো। কাল অনিলও আসবে লিখেছে, ভোমার সঙ্গে তার পরিচর করিরে দেব, তথন নিশ্চরই তুমিও বুঝবে, মাও বুঝবেন— আমরা অপাত্রে ভোমার দেবার কামনা করি নি। আমি যাই হই না কেন, তবুও, মা বেমন আমার ইঠ ছাড়া ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন না, আমিও ভেমনি ভোমাদের ছটি বোন আর একটা ভাইরের ভাল ছাড়া প্রার্থনা করি নে। তুমি আমার পর বলে ভাবতে পার বীধি, কেন না, আমি ভোষার গর্ভেই ধরেছি মাত্র, ভোষার লালন পালন করি নি, তবুও জেনো—আমি ভোমার মা, এতটুকু কিছু হলে আমার বুকটা অসহু ব্যথার কেটে ধার। ভোমার ভাল হলে আমার বুকটা দশহাত হরে ওঠে,—কেউ ভোমার প্রশংসা করলে আমি আনন্দে উচ্ছুসিত হরে উঠি; কারণ, আমি ভোমার লালন পালন না করলেও আমি ভোমার মা।"

মারার কণ্ঠখরটা বিক্লত হইরা উঠিয়াছিল, তিনি অক্ত দিকে মুখ ফিরাইরা অক্তমনত্ক ভাবে চুপ করিরা বসিরা রহিলেন।

গৃহমধ্যে কেহই অনেককণ কথা কহিতে পারেন নাই,— মারার কথাগুলি সকলেরই ভ্রম্ম স্পর্শ করিরাছিল। অনেককণ পরে সরলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "অনিল কে ?"
মারা শুক্ত কঠে উত্তর দিলেন, "তাকে চেন না মা ?
দে বি, চৌধুরীর একটা মাত্র ছেলে, অগাধ সম্পত্তি তার ।
তার ওপর ছেলেটা সেদিন বিলেত হতে মন্ত বড় ডাক্তার
হ'রে ফিরেছে। ভারি ক্মন্তর ছেলে, চমৎকার অভাব,
নিপুঁত চরিত্র। হালারের মধ্যে তার মত বিনর-নম্র অথচ
মিশুনে অভাবের একটা ছেলে পাওরা যার না। কাল
তার বহু হ'তে আসবার কথা আছে। তুমি একদিন বেরো
না মা, ছ' দশু কথাবার্ত্তা বলে দেখ, শেবে নিজেই তাকে
আর ছাডতে চাইবে না।"

আরও ঘণ্টাথানেক থাকিরা মারা বিদার লইলেন। ভাঁহাদের মোটরে উঠাইরা দিয়া আসিরা বীথি নিজের গৃহে গিরা বার রুদ্ধ করিরা দিল। (ক্রমশঃ)

# মৌলানা জালালউদ্দীন রুমী •

### यूरुमान यन्त्र त्र जिन्नीन वि-এ

"Man may come and man may go But I go on for ever."

ইহাই হইতেছে প্রেমের চিরন্তন শাখত বাণী। কগতের বিবিধ প্রকার পরিবর্জন সাধিত হইতেছে; একের পর অক্ত আসিতেছে, কিন্তু প্রেম সেই চির-পুরাতন পোবাক কইরাই সকলকে আকুল করির। তুলিতেছে। স্পৃত্তির আদিম প্রভাত হইতে আরম্ভ করির। প্রেমের এই চিরক্রেন্সন ও মিলন-ধ্যো চলিতেছে।

মৌগানা জাগাণউদীন ক্ষমী প্রেমিক কবি। খোদাতারালার জন্ত বে বিরহ-বেদনা তাঁহার প্রাণে বাজিরাছে,
তাহাই তাঁহার অভূগনার "মসনতী"তে রূপ পাইরাছে।
তাঁহার ব্যাকৃণ বাঁশরী সকলকেই মুদ্ধ করিরাছে। তিনি
তাঁহার প্রাস্ক "মসনতী"র প্রথমেই গাহিরাছেন,—

"বশোনো আৰু নায় চুঁ হেকারেত মি কুনাদ, 'ও আৰু ভুদাহার শেকারেত মি কুনাদ। কে আৰু নিস্তান তা মারা ববুরিদা আৰু, আজু নফিরম্ ম<del>র্মণ্ডেম</del>্ নালিদা-আলা। সিনা থাহাম্ শরহে শরহে আজু ফারাক্,
তা বগোরেম্ শরেহ দরদে ইতিরাক।
হর কাসে কে দূর মানদ আজু আস্লে থেশ,
বাজ জুরেদ্ রোজগারে ওস্লে থেশ।
মান বহরে জমিরতে নালাঁ লোদাম,
জোফুতে থোশ, হালাঁ ও বদ হালাঁ লোদাম।
সের্বে মান্ আজু নালারে মান্ দূর নিত্ত,
লারেক্ চশ্ম ও গোশ্রা আঁন্র নিত্ত।
তন্ বে জান্ জান্ বে তন্ মন্তর নিত্ত,
লারেক কাস্রা দিদ্ দক্তর নিত্ত।

Hearken to the reed flute, how it discourses

When complaining of the pains of separation—

Ever since they tore me from my osier bed,

My plaintive notes have moved men and

women to tears.

এই প্রবন্ধ লিখিতে অধ্যাপক আপা নোহাত্মদ কালেন শিরালী।
 নাছেব ব্যক্তিগতভাবে আমাকে যথেষ্ট্র নাহাব্য করিয়াছেব।—লেখক।

I burst my breast, striving to give vent to sighs, And to express the pangs for my yearning for my home.

He who abides far away from his home
Is ever longing for the day he shall return.
My wailing is heard in every throng,
In concert with them that rejoice and
them that weeps.

Each interprets my notes in harmony with his own feelings.

But not one fathoms the secrets of my heart.

My secrets are not alien from my plaintive notes,

Yet they are not manifest to sensual ear.

Body is not veiled from soul, neither soul

from body,

Yet no man hath ever seen a soul.

( २ )

মৌলানা ক্ষমীর পিতার নাম বাহাউনীন। তাঁহাদের আদিম বাদস্থান বল্ধ সহরে ছিল। তাঁহার পিতা অত্যন্ত विधान, मिक्समानी वक्स ध्वर व्यनामान धर्मानई हिटनन। সমাট হইতেও তাঁহার প্রসিদ্ধি ও প্রতিপত্তি বেশী ছিল। (১) ভাহার চ্বিত্র-মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইরাই বলথেশর ভাঁহার একমাত্র কঞারত্বের সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন। (২) তিনি ইসলামে নুতন প্ৰথার (বেদায়তে) সহিত আপ্ৰাণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন: এইজন্য তৎকালীন ভণ্ড "ওলামা" (মুসলমান শান্তবিদ্ ) গণের নিকট প্রিন্ন ছিলেন না। প্রত্যুত তাঁহার। তাঁহাকে যমের ন্যায় ভয় করিতেন। সম্রাটকে তিনি কিছুমাত্র ভন্ন করিতেন না: এমন কি ইসলাম-বিকৃত্ব কোন কাজ করিলে তাঁহারও রক্ষা ছিল না। এই সব নানাবিধ কারণে বল্থ-সম্রাট তাঁহাকে ছলে-ছুতার রাজ্য হইতে বিভাজিত করিয়া দেন। ভাঁহার শহর পরিভ্যাগের সংবাদ ध्येवन कड़िया परन परन লোক ভাঁহার অমুসর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইরাছিল; কিন্তু তিনি তাহাদিগকে প্রবোধ দিরা নিরস্ত করেন এবং মাত্র করেকজন বিশিষ্ট বন্ধু ও ত্রীপুত্রাদি লইরা বাত্রা করেন। (৩)

এশিরা-মাইনরে আসার পথে তৎকালীন বিখ্যাত স্থানী ও কবি করিদউদ্দীন আন্তারের সহিত নিশাপুরে বাহাউদ্দীন সাহেবের সাক্ষাৎ হইরাছিল। এই সমর জালাল-উদ্দীনের বরুদ ছর বৎসর ছিল। (৪) কবি আন্তার অন্তদৃষ্টি-বলে জালালউদ্দীন স্থক্কে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া-ছিলেন, "এই বালক কালে একজন মহাপুরুষ হইবে।" (৫) উত্তরকালে যে তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে কণিরাছিল, তাহাতে তিলমাত্র সন্দেহ করিবারও কোন কারণ নাই। স্থানী আন্তার তাঁহার বিখ্যাত "আসরারনামা" বালককে স্লেহাণীয় স্বরূপ উপহার দিয়াছিলেন। (৩)

১২১২ পৃত্তীব্দে বাহাউদ্দীন এশিরা-মাইনরে কিছুদিন অবস্থান করেন। মালাটার কিছুদিন বাস করিবার পর তিনি আর্শ্বেনিরার আর্ক্তিনগাঁতে অবস্থান করেন। এশিরা-মাইনরের ল্রান্দা কলেজের অধ্যক্ষ হইবার জক্ত সাদর নিমন্ত্রণ আসিলে তিনি ল্যান্দার চলিরা যান। (৭)

মৌলানা বাহাউদ্দীন নিশাপুর পরিত্যাগ করিয়া
বাগ্দাদে চলিয়া আসেন। এইথানে পৌছিয়াই চেলিস্থান
কর্ত্ত্ব বল্থ ধ্বংসের থবর শুনিতে পান (৬০৮ হিঃ); (৮)
এবং বাগ্দাদে কিছুকাল অবস্থান করেন। বাগ্দাদের
সমস্ত আমির ওমরাহ, আলেম ফাজেল (বিহানমণ্ডলী)
তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেন এবং তাঁহার নিকট
হইতে মারেফাত (তত্ত্জ্জান) বিষয়ক আলোচনা শুনিতেন।

<sup>\*</sup> The Masnavi by E. H. Whinfield. M. A. I. C. S.

<sup>(3)</sup> Encyclopædia Britannica (11th. Edition)
P 850. Masnavi by E. H. Whinfield. P. xii.

<sup>( )</sup> Masnavi by Sir James Redhouse. p. viii.

<sup>( )</sup> Diwan-i Shams i-Tabriz by R. A. Nicholson, p. xvi.

<sup>(\*)</sup> Vide Sawanehi Mowlana Rum by Prof. Shibli. Noamani. p. 3.

<sup>(</sup>c) Vide Literary History of Persia, vol. II, by Prof. E. G. Browne. p. 515. Rumi by F. H. Davis. p. 34.

<sup>( )</sup> Ibid

<sup>(1)</sup> Encyclopædia Britannica p. 850.

<sup>. (</sup>v) Vide Masnavi by E. H. Whinfield pp xxxix—xl. Diwan—i—Shames-i-Tabriz by R. A. Nicholson. p. xvii.

ভাষতযর

ষ্টনাক্রমে ক্রমের ( Iconium ) সোলতান-প্রেরিত ছুইজন লোক মৌলানা লাহেবের এই আলোচনার গোপনে বোগদান ক্রিরাছিল। তাহারা দেশে বাইরা সমাটকে সমস্ত খলিরা ৰলিলে ভিনি মনে মনে তাঁহার মুরিদ (শিবা) হইরা গেলেন (৯) এবং তাঁহাকে লইয়া বাইবার জন্ত লোক প্রেরণ করিলেন। শেখ বাহাউদীন বাগ্দাদ হইতে হেন্সাল. হেলাল হইতে শাম হইরা জনলানে আসেন। জনজান হইতে আৰু শহরে আগমন করেন। এই স্থানে সম্রাট কথর-উদ্দীনের স্ত্রী তাঁহাকে যথোচিত সন্মান ও আতিথেরতা প্রান্তর্শন করেন। এইস্থানে তিনি পূর্ণ এক বংসর কাল থাকেন। ব্দন্দান হইতে যৌলানা লরান্দার চলিরা আসেন। এই সময় মৌলানা কুমীর वद्रम ১৮ वरमद +। **এ**ই বংসরই বাহাউদীন সমর্থন্দবাসী লালা সর্ক্ষ-উদ্দীনের কল্পা জওহর খাড়নের সহিত তাঁহার পুত্র মৌলানা রুমীর পরিণর কার্য্য সমাধা করেন। মৌলানা কুষীর পুত্র *সোল*তান এইথানেই ৬২৩ ওরালেম হিলরীতে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম স্ত্রীর অকাল-মুড়ার পর কীরা খাতুন নায়ী মহিলাকে তিনি পুনরার বিবাহ করেন। (>•) সম্রাট কারকোবাদের নিমন্ত্রণপত্র পাইরা বাহাউদীন কুনিয়ার চলিয়া আদেন। কারকোবাদ ভাঁচার আগমন-সংবাদ শুনিরা সমস্ত পারিবদস্ত অগ্রসর ভট্ডা শ্রমা ও সন্মানের সহিত তাঁহাকে শহরে সইয়া আসেন। শহরের নিকটবর্ত্তী হইরা কারকোবাদ অখ হইতে অবতরণ করিলেন এবং পদত্রকে তাঁহার রেকাবের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অবস্থানের জন্ত সম্রাট এক জাঁকজমকশীল প্রাসাদোপম অট্টালিকা ব্দাবশ্রক দ্রব্য দিয়াভিলেন। (১১) ৬২৮ হিজরীতে ১৮ই রবিরস্গানী জুমার দিন তাঁহার মৃত্যু হর।

(9)

মৌলানা জালালউদ্ধান ক্রমী ৩০৪ হিজরীতে বল্ধ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা তাঁহার পিতার নিকট ইইতে প্রাপ্ত হন। সইরদ বোরহানউদ্ধান শেধ বাহাউদ্ধীনের একজন প্রতিভাশালী ও অসামাক্ত পপ্তিত শিক্ষা। তাঁহার হস্তেই শেধ বাহাউদ্ধান তাঁহার পুত্র ক্রমীর শিক্ষার ভার অর্পণ করেন। সইরদ বোরহানউদ্ধান মৌলানা ক্রমীর উন্তাদ। ক্রমী তাঁহার নিকট ইইতে সমস্ত বিষয় শিক্ষা লাভ করেন। ১৮ কি ১৯ বংসর বরসে তিনি ভাঁহার পিতার সহিত কুনিরা চলিরা আসেন। বধন ভাঁহার পিতার মৃত্যু হর, তথন তাঁহার বরস পঁটিশ বংসর। উচ্চ শিক্ষা লাভের আশার তিনি শামদেশে বান। (১২)

এই সময় দামের ও হেলবেরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র ছিল। (১৩) ইবনে জুরের যখন ৫৭৮ হিজ্ঞরীতে প্রমণ করিতে করিতে দামেরে উপনীত হন, তখন এই একমাত্র শহরেই অনেক বড় বড় মাদ্রাসা কলেজ দেখিয়াছিলেন। (১৪) স্থলতান সালাহ উদ্দীনের প্র আল-মালেক অল জাহের, কাজী আবুল হোসেনের চেষ্টার ৫৯১ হিজ্বরীতে অনেকগুলি বড় বড় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। [ইব্নে খাল্লিকান দুইবা।] এক কথার হেল্বেবাও দামেরের মত বিখ্যাত চইরা পড়িরাছিল।

মৌলানা কমী প্রথমে হেল্বেবা যাইরা 'মাজাসা-ইহালিরা'র 'দাক্লল-কামতার' (Boarding House)
অবস্থান করেন। (১৫) এই মাজাসার প্রথান শিক্ষক
কামালউদ্দীন ইবনে আদিম হল্বী ছিলেন। তাঁহার সম্পূর্ণ
নাম ওমর-বিন্-আহমদ-বিন্-হাতিবিল্লা। ইব্নে থাল্লিকান
লিখিরাছেন "তিনি একজন বিখ্যাত 'মহাদ্দেল, হাফেজ, ফ্রিহ, মুফ্তী, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক ও কাতিব
ছিলেন।" তিনি হেল্বেবার বে ইতিহাস লিখিরা গিরাছেন,
তাহার এক অংশ ইরোরোপে ছাপা হইরাছে। (১৬)

<sup>( &</sup>gt; ) Vide Sawanehi Mowlana Rum. by Prof. Shibli Noamani, p. 5.

<sup>\*</sup>ৰথাপৰ শিব্নী নোমানী মৌলানার বরস ১০ বংসর বলিরাছেল; কিন্তু অধ্যাপক ই, জি, রাউন সাহেব ২১ বংসর লিখিরাছেন। Vide Literary History of Persia. Vol. ii by E. G. Browne, p. 515.

<sup>(3.)</sup> Vide Diwan-i-Shams. Tabriz. by R. A. Nicholson. p. xvi.

<sup>(&</sup>gt;>) Vide Sawanehi Mowlana Rum. by Prof. Shibli Noamani. Pp. 5-6.

<sup>(</sup> **3 2** ) Ibid p. 6.

<sup>(30)</sup> Vide Munaqabil Arafin p. 52 quoted by Prof. Shibli.

<sup>( )</sup> Vide Damasc in Safar-Namah-i-Ibn Zabir quoted by Prof. Shibli.

<sup>(&</sup>gt;e) Vide Sepah Salar p. 39 quoted by Prof. Shibli.

<sup>(36)</sup> Vide Sawanehe Mowlana Rum. by Prof. Shibli, Pp. 6-7.

মৌলানা ক্রমী মাদ্রাসা-ই-হালবিরা ব্যতীত হেল্কোর
অল্পান্ত মাদ্রাসারও শিক্ষা লাভ করিরাছিলেন। তিনি
তাঁহার ছাত্রজীবনে আরবী, ফেকাহ ও তফসিরে এতদুর
পারদর্শিতা লাভ করিরাছিলেন বে, কোন কঠিন মসলা
(ব্যবহা সহল্পে প্রশ্ন) অল্প কেহ সমাধান করিতে
না পারিলে, তখন তাহা তাঁহার নিকট লইরা আসা
হইত। (১৭) দামেস্কে তিনি সাত বৎসর কাল অধ্যয়ন
করেন। (১৮)

(8)

মৌলানা সাহেবের পিতা যথন ইহলোক পরিত্যাগ করেন, তথন সইরদ বোরহানউদ্দীন আপন জন্মভূমি তিরমিজে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর থবর পাইরা তিনি তিবমিজ হইতে কুনিরা চলিরা আসেন। स्त्रोनाना क्रमी क्रे ममन नवानान हिल्लन। महेन्रम वावकान-উদ্দীন মৌলানাকে পত্র লিখিলেন এবং নিজের পৌছা সংবাদ দিলেন। মৌলানা পত্র পাইরাই রওয়ানা হইলেন এবং কুনিয়া আসিলেন। সাগবেদ ও উন্তাদে মিলন হইল. প্রক্ষার প্রক্ষারের আলিজনে আবদ্ধ হইলেন এবং অনেককণ পর্যান্ত বাহাজান-বিবহিত হইরা রহিলেন। ইহার भव प्रदेशक प्रोनामारक भरीका कवितनम: এवः यथन তাঁহাকে সমস্ত বিষয়ে স্থপঞ্জিত দেখিলেন, তথন বলিলেন "ইল্যেবাডেনী (আধ্যাত্মিক বিস্থা) শিক্ষা তোমার বাকী আছে। ভোষাৰ পিতা আমাৰ নিকট ইচা গচ্ছিত রাধিয়া গিয়াছেন, আমি ভোমাকে ইচা শিকা দিব। আর সমস্ত বিস্তাট তুমি শিথিয়াছ।" তিনি নম্ব বংসর তাঁহাকে সলুক, তবিকত সম্বন্ধে শিক্ষা দেন। (১৯)

এতদিন পর্য্যন্ত মৌলানার উপর জাহেনী বিজ্ঞানের প্রভাবই বেশী ছিল। কিন্ত এই বিজ্ঞান ভাঁচাকে আত্মার আনন্দ ও প্রাণের শান্তি দান করিতে পারিতেছিল না। জ্ঞানের উচ্চ শিধরে আবোহণ করিলেও কি বেন একটা অভাব তিনি সর্ব্বদা অসুভব করিতেছিলেন। কাজেই ক্লমে ফিরিল্লা আসিলা তস্ত্রাকের (Sufi-ism) আলোচনার আজ্বনিরোগ করিলেন। (২০) তসওরাফ বা স্থকী ধর্মনিত্রীদ কঠোর ইস্লাম ধর্মজুমিতে উপ্ত হইরাছিল; কালে ইহা প্রাচ্য সৌন্দর্য্য ও পুষ্পালতা লইরা পরিপূর্ণ রূপে বিকশিত হইরাছিল। (২১)

ক্ষমে তিনি যথাক্রমে তিনটী কলেজের অধ্যাপকতা করেন। (২২) তাঁহার চারিশত মুরিদ ছিল। (২০) তিনি ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন। কিন্তু তাঁহার জীবনের এক অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন হইতে চলিল, এক কথার জীবনের এক নৃতন অধ্যার আরম্ভ হইল। শামস্ তেরিজের সহিত সাক্ষাৎ হওরাই তাঁহার এ পরিবর্ত্তনের কারণ। ঐতিহাসিক ও চরিত-আধ্যারিকেরা এরপ পরস্পর-বিরোধী ঘটনাসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন বে, সত্য নির্ণন্ধ করা অত্যন্ত তুংসাধ্য ব্যাপার। (২৪)

শামস তেব্রিকের সহিত মৌলানা রুমীর আলাপ ক্ষে হইরাছিল। দামেন্ধে তাহার পূর্ব্বে তিনি তাঁহাকে একবার দেখিরাছিলেন, কিন্তু বাক্যালাপ কবেন নাই। তেব্রিক্ষের সহিত রুমীর সৌহার্দ্ধ দিন দিন অধিকতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছিল এবং পনর মাসকাল স্থায়ী ছিল। পনর মাসপরে তাঁহার মৃত্যু হয়। (২৫)

"ক্তওহর-ই-মজিলা" হানাফী আলেমদের একথানি প্রামাণিক ও বিশ্বাস্ত গ্রন্থ। তাহাতে লিখিত আছে বে, একদিন মৌলানা ক্ষমী আপন ধরে বসিরা ছিলেন; চতুর্দিকে কিতাব-পত্রাদি ছড়ান ছিল। ঘটনাক্রমে শামস-ই-তেব্রিজ তথার আসিরা উপস্থিত হইলেন। তিনি মৌলানার দিকে মুখ ফিরাইরা কিতাবগুলির দিকে লক্ষ্য করিলা

<sup>(39)</sup> Vide Sepah Salar p. 16.

<sup>( )6&#</sup>x27;) Vide Munaqabil Arafin Pp. 55-56.

<sup>( &</sup>gt;> ) Vide Sawanehi Rum. p. 8.

<sup>( ? )</sup> Vide Ency. Britannica, p. 850.

Diwan-i-Shams-Tabriz by R. A. Nicholson, p. xviii.

<sup>(</sup>२) Vide Diwan-i-Shams-Tabriz. by Nicholson p xviii.

<sup>(12)</sup> Vide Ency. Britannica p. 850.

<sup>(</sup> २७) Vide Diwan—i—Sham-Tabriz, by Nicholson p. xviii.

<sup>( ? )</sup> Vide Sawanehi Mowlana Rum. by Prof. Shibli Noaman pp. 8—9.

<sup>(</sup> e ) : Literary History of Persia vol. II, by Prof. E. G., Browne p. 517.

বলিলেন "এ সব কি ?" মৌলানা উত্তর দিলেন, "এ সব এমন জিনিষ যা আপনি জানেন না।" এই কথা বলা মাত্র সমস্ত কিতাবে আগুণ লাগিরা গেল। মৌলানা বলিলেন "এ কি ?" শামস বলিলেন "ইহা তুমি জান না।" এইমাত্র বলিরাই তিনি চলিরা গেলেন। মৌলানার এমন অবস্থা হইল যে, তিনি ধনসম্পত্তি ত্রীপুত্রাদি পরিত্যাগ করিতে উন্পত হইলেন। দেশবিদেশে শামসের সন্ধান লইতে লাগিলেন, কিন্তু কোন থোঁজই পাইলেন না। কেহ কেহ বলেন যে, মৌলানার মুরিদদিগের মধ্যে কেহ তাঁহাকে হত্যা করিরা থাকিবে। (২৬)

মৌলানা ভয়নাল আবেদীন শিরওবাণী মৌলানা ক্রমীর "মসনভির" ভূমিকার লিখিরাছেন, শামসউদ্দীনের পীর বাবা কামাণ্ডদীন তাঁহাকে ছকুম কবিয়াছিলেন যে, ক্লমে একজন 'দিলমুখ্তা' (heart-burnt) আছে, তাহাকে ভমি সঞ্জীবিত করিয়া আইদ।" শামদ ভ্রমণ করিতে করিতে রুমে আসিয়া পড়িলেন এবং চিনি-বিক্রেভাদের চ্টীতে রহিলেন। একদিন মৌলানা ক্লমীর সোরারী অতান্ত জাঁক-জমকের সহিত চলিয়া যাইতেছিল। শামস রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাদা করিলেন, "মজাহদ (ভক্ত ) ও বিশ্বাক্তাতের ( সাধকের ) কি পরিণতি 🕍 মৌলানা বলিলেন "শরিয়ত অফুসরণ।" শামস বলিলেন "ইহাত সকলেই জানে।" মৌলানা বলিলেন "ইহা হইতে বড় আর কি **হুইতে পারে ?" শামস বলিলেন "জ্ঞানের অর্থ তোমাকে** গৰুবা পৰ্যান্ত পৌছাইয়া দেওয়া।" তৎপরে বিখ্যাত পার্ভ কবি হাকিম সানাইএর নিম্লিখিত কবিতা ছত্র বলিলেন

> ঁইলম কেজ তু তারাণা বস্তান্দ, জেহল আঁজা ইলম বেহ**্বুদ বে**সিয়ার।"

্যদি ভোষার খোদা-জ্ঞান ভোষার নিজের সন্থাকে
ভূলাইয়া না দের, তবে জ্ঞানহীনভাই সে জ্ঞান হইতে ভাল।
মৌলানার উপর এই কথার এতদুর প্রভাব পড়িল বে,
তিনি তৎক্ষণাৎ শামসের হাতে 'বইয়ভ' করিয়া মুরিদ
হইলেন। (২৭)

অভ গ্রন্থে এরপ বর্ণিত আছে যে, মৌলানা হাউলের কিনারে বসিরা ছিলেন: সন্মধে করেকথানা কিতাব ছিল। শামণ জিজাসা করিলেন "এ কি কিতাব 🕍 মৌলানা বলিলেন "ইহা জঞাল। ইহাতে আপনার কি গরজ পড়িরাছে 🖓 শামস কিভাবগুলি উঠাইরা জলের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। ইহাতে মৌলানা অভ্যন্ত হ:খিত হইরা विशासिक "मिंदा एउटान । जानिन अमन जिनिय नहें कतिवा क्लिलिन (व. क्लांबा बात्र हेरा शास्त्रा गहित्व ना। এरे কিতাবদমূহে এমন অমূল্য আলোচনা ছিল বে, তাহার তুলনা নাই।" শামস হাউজের মধ্যে হন্ত নিকেপ করিলেন এবং সমস্ত কিতাব বাহির করিয়া আনিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কিতাব যে রকম শুষ্ক ছিল ঠিক্ তক্রপই আছে, সিক্ত হইবার কোন চিক্ট নাই। মৌলানা অতান্ত চমংকুত হইরা গেলেন। শামস বলিলেন "ইহা আধ্যাত্মিকতা। তুমি ইহার কি জান ?" ইহার পর মৌলানা তাঁহার শিষ্য শ্রেণিভুক্ত হইলেন। (२৮)

ইবনে বড়তা ভ্রমণ করিতে করিতে বধন রূমে গিরাছিলেন, তথন মৌলানা ক্মীর কবর জিরারত করিয়া-ছিলেন। তিনি মৌলানা সম্বন্ধে এই উপলক্ষে কিছু বলিয়াছেন এবং মৌলানা ও শামসের মিলন প্রসঙ্গে যে কাহিনী প্রচলিত ছিল, তাহা অতি স্থন্দর ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। "মৌলানা আপনার মাদ্রাসায় শিক্ষা দান করিতেন। এক দিবদ এক হালুৱা-বিক্রেতা মাদ্রাসার আসিয়াছিলেন। তিনি হাসুয়া টুকরা টুকরা করিয়া বিক্রম্ন করিতেছিলেন। মৌলানা এক টুকরা লইমা আহার করিলেন। এদিকে হালুব্লাকর চলিয়া গেলে মৌলানা অনিচ্ছা সত্ত্বেও দণ্ডায়মান হইলেন, এবং কোন্ দিকে চলিয়া গেলেন। অনেক দিন পর্যান্ত তাঁহার কোন সন্ধানই পাওরা গেল না। করেক বংসর পরে যখন তিনি ফিরিলেন. তথন প্ৰায়ই কোন কথাবাৰ্দ্তা বলিতেন না। যথন কথা বলিতেন, তথন কবিতাই বলিতেন। তাঁহার শিব্যগণ কবিতা লিখিয়া লইতেন,—সেইগুলি একত্র সংসৃহীত হইরা মসনভী নামে অভিহিত হইরাছে।" এই বিবন্ধ বর্ণনা করিরা ইবনে বভুতা ণিধিরাছেন বে, ঐ মুরুকে মদনভির যথেষ্ট সমাদর; লোকে খুব সন্মান সহকারে ইহা অধারন

<sup>(</sup> २ ) Sawanehı—i—Mowlana Rum by Prof Shibli, Noaman p. 9.

<sup>(</sup> २१ ) Vide Sawanehi Mowlana Rum p. 9-10.

<sup>( (</sup> Ibid pp. 9-10.

করে এবং জুমার রাত্তিতে লোকে থানকার (চণ্ডীমগুপ বা আশ্রম) একত্র হইরা তালাওরাত (অভিনিবেশসহকারে অধ্যয়ন) করে। (২৯)

যে সমস্ত গল উল্লিখিত হইরাছে, তাহার করেকটা বিশ্বস্ত গ্রন্থ হইতে, কতকগুলি ভালকের। হইতে এবং কতকগুলি মৌখিক গল হইতে গৃহীত হইয়াছে। বাঁহাদের বিশ্বাস হয়, তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারেন এবং বাঁহাদের অবিশ্বাস হয়, তাঁহারা পরিত্যাগ করিতে পারেন। তবে সিপাহসালার বাহা বলিয়াছেন তাহা গ্রহণবোগ্য—কেন না তিনি মৌলানার শিশ্ব ও সমসাময়িক ব্যক্তি এবং শামস তেব্রিজকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন।

( c )

শামস তেব্রিজের বংশ-বিবরণ অনিশ্চিত। কেই কেই বলেন, তাঁহার পিতা কিরা রোজর্গ গোণ্ঠা-উড়ুত। আলা-উদ্দীন তাঁহার গোত্র (Sect) ইসমাইলী সম্প্রদার পরিত্যাগ করেন এবং তাহাদের পুস্তক পোড়াইরা ফেলেন এবং খোদা-বিদ্রোহীদের মধ্যে খাঁটী ইস্নামের প্রচার করেন। এইজন্য তাঁহার নাম "নপ্ত মুসলমান" হইরাছিল। (৩০) তিনি আলোকসামান্য রূপবান শামস তেব্রিজকে গোপনে তেব্রিজে শিক্ষালাভের জন্য পাঠাইরা দেন। (৩১) এই মত অমুসারে তিনি তেব্রিজে জন্মগ্রহণ করেন এবং তথার তাঁহার পিতা কাপড়-ব্যবসারী (বজ্জাজ) ছিলেন।

বিখ্যাত পারশু কবি মৌলানা জামী তাঁহার 'নহফাতুল উন্দ' নামক গ্রন্থে শামসউদ্দীনের সম্পূর্ণ নাম শামস-উদ্দীন-মহম্মদ বিন-আলি-বিন-মালিক্দার তেত্রিজ লিখিয়াছেন। বিখ্যাত "ভাজকেরা তোশ শোয়ারা" লেখক ঐতিহাসিক দৌলতশাহ লিখিয়াছেন "লামস স্ত্রীলোকদের মধ্যে লালিত-পালিত হইরাছিলেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে স্থবণ্ধিচিত কাক্ষকার্য্য শিথিয়াছিলেন। এই জন্মই তাঁহার ছাক নাম 'জরদোর'। (৩২) বাবা কামাল উদ্দীন জোনাদীর

নিকট তিনি শিক্ষা ও দীক্ষা প্রাপ্ত হন। তিনি অনেক দেশ-দ্রমণ করিয়াছিলেন; এই জন্য 'পরিন্দা' (flier) উপাধি পাইয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্র অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারময় ছিল। তাঁহার বক্তৃতা অত্যন্ত তাঁব্র ও তাঁক্য। তিনি বিশেষ শিক্ষিত ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার প্রচণ্ড আধ্যাত্মিক শক্তি এই বিশ্বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, তিনি খোদা-তারালার বিশেষ নিয়োজিত ব্যক্তি এবং মুখপাত্র। এই বিশ্বাদই সাধারণের উপর অত্যন্ত কার্যকরী ইইয়াছিল। বাঁহারা তাঁহার দলে প্রবেশ করিতেন, তাঁহারা তাহা অমুভব করিতেন।" (৩০) অধ্যাপক নিকল্সন তাঁহাকে সক্রেটীসের সহিত তুলনা করিয়াছেন। শামস তেব্রিক কাল চর্মের জামা পরিতেন। কুনিয়ার দাকার তাঁহার মৃত্যু হয়।

( 😉 )

মৌলানা ক্রমী শামসকে এত ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, তাঁহার বিরহে তাঁহার শুপ্ত কবি-প্রতিভা ব্যক্ত হইয়া পড়ে। "তালকেরা" লেখকেরা লিখিয়াছেন, পাথরের মধ্যে যেমন আশুন নিহিত থাকে, তেমনি মৌলানার মধ্যে কবিছণজ্ঞি পুকারিত ছিল; কিছু শামসের সংস্পর্শ ও বিরহ-চকমকির আঘাতে তাহার অগ্নিফুলিল প্রকাশ হইয়া পড়ে। (৩৪)

একদিন মৌলানা শামসের বিরহে অধীর হইরা
পড়িরাছিলেন এবং সেই অবস্থারই সালাহউদ্ধীন জর-কোবের
(অর্ণকার) দোকানে যাইয়া উপনীত হন। হাভূড়ীর
তালে তালে আঘাত তাঁহার নিকট গানের মত প্রতীরমান
হইতেছিল। সালাহউদান ইহা বুঝিতে পারিয়া ক্রমাগত
রৌপ্যপাত কাটিতে লাগিলেন। তাহাতে যথেষ্ট রৌপ্য নষ্ট
হইয়া গেল, তব্ও তিনি তাহা হইতে বিরত হইলেন না।
তিনি বাহিরে আসিয়া মৌলানার সহিত আলিজন-বদ্দ
হইলেন। মৌলানা আনন্দ আতিশয্যে এই কবিতা আরুদ্ধি
করিলেন—

"একে গঞ্জে পদিদ আমাদ আজ ই দোকানে জরকুবি, জহা স্থরত জহা মানী জহা থুবা জহা থুবা।"

ি এই স্বৰ্ণকারের দোকান হইতে এক অমূল্য রত্ম আমার নিকট প্রকাশ হইরাছে। তাহার আঞ্চতি কি স্থন্দর, তাহার অস্তুর কত মধুর এবং দে কত নহং।]

<sup>(</sup> oo ) Ibid.

<sup>( 98 )</sup> Vide-Rum; by Prof. Shili p. 18.

<sup>( 3 )</sup> Vide Ibid pp. 10-11.

<sup>( •• )</sup> Vide Literary History of Persia vol, 11 by Prof Browne p. 516-517.—Rum by Prof. Shibli pp. 12-13.

<sup>(%)</sup> Vide Diwan—i—Shams Tabriz by Prof. Nichogon p. xx. .

<sup>(</sup> eq ) Ibid p. xx.

সালাহউদ্দীন সেই দিন তাঁহার দোকানের সমস্ত क्षवामि विनारेबा मिरनम अवर स्थीनामात्र मनी रहेबा श्रास्त्रम । দইরদ বোরহানউদ্দীনের সহিত তাহার বন্ধু ছিল; এই হিসাবে ভিনি মৌলানার 'হাম-ওত্তাদ' (Co-teacher) এবং মৌলানার পিভার শিয়ের শিষ্য ছিলেন। (৩৫) তাঁহার সাহচর্য্যে ও সহবাসে মৌলানার যথেষ্ট উপকার হইরাছিল। নর বৎদর পর্যান্ত পরস্পার পরস্পারের বন্ধতে বুক্ত ছিলেন। তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া মৌলানা অনেক গৰুল লিখিয়াছিলেন। মৌলানার শিশ্বগণ একজন অশিক্ষিত স্বৰ্ণকারের সহিত তাঁহার এতাদুশ মেলামেশা দেখিরা অত্যন্ত ছঃখিত ও বিরক্ত হইয়াছিল এবং ইহা নিবারণের জ্ঞা প্রবাস পাইরাছিল। কিন্তু যথন তাহারা জানিতে পারিল যে, সে চেষ্টা করিলে মক্লজনক হইবে না, তথন তাহার। নির্প্ত रहेबाहिन। वसूरकत एमम वर्शात (मथ नानार्छकीन अञ्च र अप्रात कम्म योगानात निक्रे विवास शहन करत्न এবং অচিরকাল মধ্যে পরলোক গমন করেন। মৌলানা তাঁহার শিশ্বদলসহ তাঁহার জানাজার (অস্ত্রেষ্টিক্রিরা) উপস্থিত হইরা খোদাতায়ালার কাছে তাঁহার পারলোকিক মললের বন্ধ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। (৩৬)

মৌলানারও দিন খনাইরা আসিতেছিল। তাঁহার শেষ জাবন সম্বন্ধে রিউ লিখিয়াছেন.—

"In the latter part of his life Mowlana was worshipped as a saint by a crowd of devoted disciples and was treated with utmost regard by the Moghal Governor Moinuddin Parvana who was at that time the virtual leader of Siljuk Empire." (37)

সালাহ উদ্ধানের মৃত্যুর পর হাসামউদ্দীন উাহার 'হামরাজ' (Secretary) এবং 'হাম্দম্' (Personal Assistant) হন। তাঁহাকে মৌলানা অত্যন্ত বিশ্বাস ও সন্ধান
করিতেন এবং তিনিও মৌলানাকে বংপরোনাতি সেবাতক্রবা ও প্রদা করিতেন। তাঁহারই অন্থরোধে মৌলানা
'মসনভি' লিখিতে আরম্ভ করেন।

এক সময় কুনিরায় ভীবণ ভূমিকম্পা আরম্ভ হয়। ইহা প্রার চার দিন ধরিরা ছিল। লোকে চারিদিকে দৌভাদৌডি করিতে লাগিল এবং তাহাদের ছঃখের আর দীমা রহিল না। তাহারা মৌলানার নিকট ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ভিনি ৰলিলেন, "পৃথিবীর কুধা লাগিয়াছে। খুব ভাল আহার চার, তাহার ইচ্চা পূৰ্ব হইবে।" ইহার কিছদিন পরে মৌলানার শরার খারাপ হইরা পড়ে। তংকালীন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক কামালউদ্দীন ও গঞ্জাকর ভাঁহার চিকিৎসার নিযুক্ত হন। ভাঁহারা ঔষধের পর ঔষধ প্রয়োগ করিতে থাকেন. কিছু কোনই ফল হয় না। তৎপরে ভাঁহারা মৌলানাকে ভাঁহার শরীরের আভাস্তরিক অবস্থা বর্ণনা করিতে বলিলেন। তিনি তাহার উত্তর না দিয়া বলিলেন, "এই ছনিয়ায় কয়দিনের অতিথি ?" + তাঁহার অফুত্ব সংবাদ যথন সকলে শুনিতে পাইল, তথন শহরের দকল লোক ভাঁহাকে দেখিবার জক্ত আদিতে লাগিল। বিখ্যাত শেখ সদরউদ্দীন সমস্ত মুরিদসহ তাঁহাকে দেখিতে স্মাসিলেন এবং বলিলেন "ধোদা স্মাপনাকে শীঘ্ৰ নীরোগ ককন।" মৌলানা বলিলেন "খোদা আপনার প্রার্থনা মঞ্ছর করুন। প্রেমিক ও প্রেমাম্পদের মধ্যে যে পদার আভাল রহিয়াছে, তাহা কি আপনাদের ইচ্ছা নহে যে বিদুরিত হয়।" পরে এই কবিভা আবৃত্তি করিলেন---

"চেদানী ডু কে দর বা তেন চে শাহী হামনণান দারম কথে জর্মীনে মানু মানেগ্র কে পারে আহ্নীন দারম"

্তুমি জান না কোন্ মহারাজ আমার অলরের সজী। আমার পাণ্ডুবর্ণ মুখের দিকে চাহিও না, আমার পা গৌহের মত সবল।

শহরের সমস্ত পদবীর লোকই তাঁহার নিকট আসিতে লাগিলেন। একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার উত্তরাধি-কারী কে হইবেন ?" যদিও মৌলানার জ্যেষ্ঠ পুত্র সলুকও তসওরাকে (আধ্যাত্মিক জ্ঞানে) অত্যন্ত উপযুক্ত ছিলেন, তথাপি মৌলানা হাসামউদ্দীন চেলবার নাম করিলেন।

<sup>( \* )</sup> Ibid p. 19-20.

<sup>( )</sup> Vide-Rumi by Prof. Shibli pp. 20-23.

<sup>( 99 )</sup> Vide Catalogue of the Persian Mss in the British Museum vol. II by Rieu p. 585.

<sup>• &</sup>quot;It is to be expected that complete aktemosure, poverty, and the rejection of all material goods, are regarded of the greatest importance by these people (sufis)......Bodily ails must not arouse in them the desire of alleviation by medical aid.....Resist no evil." Dr. Ignaz Goldziher in Mohammed and Islam, p. 164.

সকলে ছই তিনবার জিজ্ঞাসা করিলেন, মৌলানা একই উত্তর দিলেন। (৩৮)

মোলানা পঞ্চাশ বংসর বয়সে ৬৭২ হিজরীর ৫ই জমাদিরস্পানী সন্ধ্যার সময় ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর সময় পু্জগণকে তিনি এই উপদেশ (ওসিয়ত) দিয়া যান—

"তোমরা ভিতর বাহিরে থোদাতারালার ভক্ত হও। তোমরা অর আহার, অর নিজা এবং অর কথা বলিও; মন্দ ও পাপ হইতে দুরে থাকিও: সর্বদা রোজা রাখিও এবং রজনী জাগিয়া খোদার উপাদনা করিও: তোমরা প্রবৃদ্ধি হইতে থাকিও: পাশব पुरव অপমান অসমান অমান বদনে সহু করিও; তুষ্ট ও তুর্মতিগণের সহবাদ পরিত্যাগ করিও এবং মহৎ ও সৎ ব্যক্তিদের সহবাদে পাকিও। মানুষের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ, যে মানুষের মঙ্গল চেষ্টা করে; বাক্যের মধ্যে ভাহা স্থন্দর, যাহা স্থণীর্ঘ নয় অথচ লোককে সংপধে পরিচালিত করে। থোদার প্রশংসাকর, তিনি মাত্র একজন।" (৩৯)

সমস্ত রাত দফন কাফনের আয়োজন হইল; প্রভাতে তাঁহার জানাজা ও কবর হইল। আমির ওমরাহ, ফকির বাদশা, ইছলা খুগান সকলেই তাঁহার শবদেহ অফুসরপ করিয়াছিলেন। একজন খুটানকে লোকে জিজ্ঞানা করিয়াছিল "তোমরা কেন এত তঃথিতচিত্তে ইহার কবরের উপর ক্রন্দন করিতেছ ?" জপুরাবে সেই খুটান বলিয়াছিল, "ইনি আমাদের যুগের মদিহ (Messiah)। আমরা ইহাকে এ যুগের মুসা ও দাউদ বলিয়া শুদ্ধা করি। আমরা সকলেই তাঁহার শিশ্ব।" (৪০) বাস্তবিক ইহা তাঁহার মত মহাজন ব্যক্তির যথার্থ গুণগ্রাহিতার পরিচায়ক।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক আল-আফ্লাকী একটা ঘটনা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা অতীব স্থলর। একদিন মৌলানা রাস্তা দিয়া থাইতেছিলেন, ক্রীড়ারত বালকেরা তাঁহাকে দেখিতে পাইরা দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহাকে সালাম করিল, তিনি তাঁহাদিগকে দোয়া করিলেন। একটা ছোট বালক দুরে ছিল, তাহার খেলার সাখীদের সম্মানলাভ দেখিয়া সে উচ্চস্বরে বলিল "আমি যে পর্যান্ত না আসি, আপনি সে পর্যান্ত অপেকা করুন।" মৌলানা তাহাই করিলেন। বাণক আসিরা তাঁহাকে সালাম করিল, তিনি তাহাকে সানন্দ চিত্তে আশীর্কাদ করিলেন। (৪১).

(9)

মোলানা জালালউদ্দীন ক্রমী তাঁহার আধ্যাত্মিক গুরু
শামস-ই-তেব্রিজের স্থাত-রক্ষার্থে এবং মৃত্যু উপলক্ষে
'মেভলভা' দরবেশ সম্প্রদারের স্বষ্টি করেন। (৪২) তিনি
ইহাতে বাত্ময় সহকারে গান বাজনা ও নৃত্য প্রথা প্রচলিত
করেন। (৪০) এই দরবেশরা ভারতীর শোকচিক্ত প্রকাশক
পোষাকের অমুরূপ পোষাক গ্রহণ করেন। এই দরবেশ
হিলকার (circle) অল্পের গজল গীত হইত। হাসামউদ্দীনের
অম্বরোধে তিনি 'মসনভি' গিখিতে স্কুক্ত করেন। দৌলতশাহ লিখিরাছেন, মৌলানার গৃহে একটা স্তম্ভ ছিল।
মৌলানা যখন বিভূ-প্রেমে আছহারা হইরা পড়িতেন, তখন
সেই স্তম্ভ ধরিরা চারিদিকে ঘ্রিতেন এবং মসনভি বিলিয়া
যাইতেন, শিক্ষেরা তাহা লিখিরা লইতেন। (৪৪)

মৌগানার মদনভি ব্যতীত দিওয়ান-ই-শামদ তেব্রিজ্ঞও অত্যন্ত প্রদিদ্ধ। শামদ তেব্রিজের নাম হইতে তিনি নিজের তথারুদ (nom de plume) গ্রহণ করেন। তাঁহার দক্ষকে বিশ্ববিখ্যাত প্রাচ্যবিদ্ (orientalist) অধ্যাপক ব্রাউন সাহেব বলিয়াছেন,—

"The most eminent Sufi poet whom Persia has produced." (45)

#### পোরতা কবিদের মধ্যে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ স্থফী কবি।] অধ্যাপক নিকলদন সাহেব তাঁহার সম্বন্ধে বলেন,—

In sublimity of thought and grandeur of expression he challenges the greatest master of songs; time after time he strikes a lofty note without effort; the clearness of his vision gives a wonderful exaltation to his verse, which beats against the sky, his odes throb with passion and rapture enkindling power, his diction is choice and unartificial. (46)

<sup>( )</sup> Vide—Rum by Prof. Shibli Noaman pp. 24-25.

<sup>( )</sup> Vide Masnavi by E. H. Whinfield p. xli.

<sup>(8.)</sup> Vide Rumi by F. H. Davis, 39.

<sup>(8)</sup> Ibid p. 45.

<sup>(88)</sup> Vide Diwan—i Shams Tabriz by R. A. Nicholson p. x vi. Encyclopoedea Britannica p. 850.

<sup>(80)</sup> Ibid, Masnavi by E. H. Whinfield p. xl.

<sup>( •• )</sup> Vide. Diwan—i—Shams-i Tabriz by R. A. Nicholson p. xl.

<sup>(84)</sup> Vide Literary History of Persia vol. II by Prof E. G Browne p. 515.

<sup>(86)</sup> Vide Diwan—i Shams Tabriz by R. A. Nicholson p. xlvi.



## কিনে জয়

## কথা হার ও হারলিপি—শ্রীদিলীপকুমার রায়

#### ভীমপল্ জৈরবী—ঝাঁপভাল

প্ৰিয় ভোষার কাছে বে হার মানি সেই ত মোর জয় ! জরবিভব দাবীতে বে দে স্থধারি অপচর। প্রেমে ৰুম্বভিব দাবীতে প্ৰেম কমী কি কভ হয়। প্রেমে নিতি তৰ পাশে মানি পরাভৰ মিলে বে মোর জনগরব অপরে ঘোষিলে জন্ধরব চিতে বিধি রয়: ভোষার সাথে আমার নহে নহে সে পরিচর। 44 তুমি যে দানগোরবে ভরি দেছ এ হাদর. প্রতিদানেতে নোরাতে মাধা রহে কি বিধা ভর ? ভার ভাষি তোমার কাছে পেরেছি যত তার পারে এ অভিমান ত শুষ্ঠি' নত চাহে বে শত মানিতে পরাজয় ভোষার কাছে জিভিলে হারি হারিলে সেধা জর। ভাই

+ • • >

II সারা | ণ্লা-া বজ্ঞামা | পাপা-া বলাপা | পালাবপামজ্ঞামা | মা-া-া II প্রের তোমার কাছে বেহার মানি সেইড মোর কার মজ্ঞামা | পাণাণাণা বলা | বলালদাদপাপদামপা | পাপসণিংগপাদা | পা-া-া প্রের বে কার বিভাব দাবীতে বে সে হুধারি ভাপ চর-

মজ্জামা | পাণাণাণাণা | পণস্রি সিণাপদা মপা | পাপসণিধাপাদা | পানি মা II II এখামে জাব বিভাব দা বীতে এখাম জারী কি ক ভূহ - র মামা | পাপাপামজ্ঞামা|পা৹ণাণসাসা-||ণাসাজ্ঞরাসা-||ণাসণাধাপা-| নিতি তব পাশে মা নিপ রা ভব মিলে যে মোর কার গরব আমামি তোমার কা ছে পেরেছি য ত তার পা রে এ আছি মান ত

ণাণাণাণাণধা [ বঁণাণদাদপাপদামপা | পার্সাণধাপাদা | পা-া-াপাপা | অন্পরে বোধি লে জ্যুর বুচি-ভেরিধি র - র ও ধু লু-টি'ন ড চা হে বে লুড মানি ডেপ রা জ্ব-র তাই

পাৰ্মজ্ঞ জিল জিল | ৰজাৰজ্জাৰজ্জামাপা | ণ্ৰাসাৰজ্জামাপা | পিসা-া IIIII তোমার সাধে আমার নহে নহেসে পরি চ - র তোমার কাছে জি তিলে হারি হারিলে দেখা জ - র

া। | ণ্সাসামজ্জারজ্জা | ঋা-াসাসাসঋা | ণ্সাসজ্জাজ্জাজ্জমা | ভুজামা-া -- ডুমি যে দান গৌ-র বে ভুজি বি দেছ এ হা দুয়-

-।মা|ভ্রামাপাপাপা| মাপাদাদাদা| পাদাণাদণাদা| পা-া-- তার প্রতিদানে তে নোয়াতে মাধা র হেকি বি ধা ভ য

# ব্যথার পূজা

## শ্রীস্থীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮
পরদিন সকালে উঠিয়া ধীক বেন কতকটা মৃক্তির স্বন্ধি
অমুভব করিল। যে অতীত স্থণ-ছঃথের জড়িত চিস্তা
সমস্ত রাত্রি একটা দারুণ অণান্তিমর ঘাত-প্রতিঘাতে তাহার
চিস্তকে অর্জ্জরিত করিয়াছিল, প্রভাতের স্থ্যালোকে
কুহেলিকা-রাশির মত তাহা ধীরে ধীরে অপসারিত হইয়া
গেল।

ধীক দরাদেবীর কাছে বসিরা ছিল,—নারাণী আসিরা কহিল "চা খেতে বাবা ডাকছেন!"

ধীক আসিতেই যহবাবু কিছুক্ষণ তাহার সুথের দিকে চাহিরা কহিলেন, "তোমার এমনধারা দেখাচেছ বে! রাত্রে বুঝি ভাল খুম হর নি! নভুন বারগার এলে ২৷৩ দিন ও-রকম হরে থাকে। •••চা-টা খাও, ঠাওা হরে বাচেছ।"

ৰীক অন্যনন্ধভাবে কৈহিল "তা হবে।"

বছবাৰু ছঁকা টানিতে টানিতে কহিলেন, "শুনলাম, কাল রাত্রে কিছুই থাও নি! দেখছি বিদেশে থেকে তোমার শরীর-টা মাটি হরে গেছে! দিদির মুখে বেমন ডোমার থাওয়ার গল শুনেছি, এখন ত তার বিপরীত দেখছি।"

ধীক্ষ একটু হাসিল মাত্র! যহবার পুনরার কহিলেন, "কাল খুরে-কিরে কি দেখে এলে? মন্দিরে গিছলে না কি ?"

ধীর উদাসভাবে কহিল "না"— ' "তবে কি বাটের ধারে বেডাচ্ছিলে ?"

"তাই হবে—আছা দেখুন, বাড়ী থেকে বেরিরে বরাবর থানিকটা গেলেই ত রাস্তার মোড়। আছা, তার পরে ভান দিকের রাস্তার আরও কিছু দূর গেলে রাস্তাটা আবার ছদিকে ফিরে গেছে নর ?"

"হ্যা, ভাইনেটার গেলে পড়বে গিরে যোড়ার বাঠে,

আর ওটা গেছে গোধ্নীরার দিকে...এই ধর না ভ্রতখনের গলি পার হরেই".....

বাধা দিরা ধীরু কহিল... পাক্গে... আমি ডাইনের রাজ্ঞাটার কথাই বলছি...ওটাও থানিকটা এসে আবার ছভাগ হরে গেছে.....

শঁহাা, এই ধর না, বাঁদিক দিরে গেলে ত্রিপুরা-ভৈরবীর রান্তা পড়ে। তার আগেই কাছ-বরাবর একটা শিব-মন্দির আছে ...ঠিক তার পাশ দিরে—বেরিরে গেছে ...ওর নাম কি.....

কতকটা উৎসাহভরে ধীক্ষ কহিল, "হাা, হাা, ঠিক— একটা শিব-মন্দির আছে বটে…ও যায়গাটার নাম কি বলুন ত ?"

"ও:— ঐ দিকটাতে গিছলে তুমি ? তা ওটাকে মান-মন্দিরের রাস্তাই বলে বুঝি। চেনা আছে সবই, তবে রাস্তাগুলোর ঠিক নাম মনে থাকে না। কোন্টা কোন্ মহলা, এইটে জানা থাকলেই যথেষ্ট।"

চারের পেরালাট। নামাইরা রাথিরা ধীক্র কহিল "তা ৰটেই ত···ওখানটার নাম কি মহলা বলেন যেন १ ·· আছে। সব নাম বাহোক্,—মনেই থাকে না!"

"ঘোড়ার ঘাট, মান-মন্দির—যা বল! হাা, কবরেজ-বাড়ী তাহলে কাল তোমার যাওয়া হয় নি ?"

ধীক্ন কোন কথা না বলিয়া শুধু মাধা ঝাঁকাইল ! ভাহার শৃষ্ক দৃষ্টি তথন চারের শৃষ্ক পেরালার দিকে স্থিরভাবে নিবদ্ধ ছিল। আর তাহার চোথের উপর তথন ভাসিতেছিল… সেই বৃহৎ বাড়ী, দোতাগার জানালার সম্পুথে দাঁড়াইয়া কল্যাণীর স্থির মূর্ত্তিথানি! সেই চিরপরিচিত মুথ!

এমন সময় নারাণী আসিয়া যত্ত্বাবুকে কহিল "এইবেলা কবিরাজকে একবার খবর দিয়ে এস, এরপর হয়ক্ত বেরিয়ে যাবে সে, দেখা পাবে না! পিসীমার জরটা খুব বেড়েছে।"

শ্ব অর এল,—সুধদা যথন কাল এল, তথন দিদি একেবারে অক্তান !"

নারাণী কহিল "আচ্ছা বাবা, সেবার স্থপিকে কে দেখেছিল ? তাকে দিরেই পিসীমার চিকিৎসা করাও না কেন ? স্থাপিকে কেমন আরাম করে দিলে।"

উৎসাহিতভাবে থীক কহিল বেশ ত, তাঁকেই দেখান

যাক্, কি বলেন ?" যত্বাবু দেওয়ালে ভূঁকাটা রাথিয়া কহিলেন, "দেখাতে চাও, দেখাতে পার, কিন্তু এই রমানাথ কবিরাজ, যিনি দেখছেন, একেবারে ধয়স্তরী বল্লেই হয় !"

নারাণী ঈবৎ হাসিরা কহিল "হাা, ভারী ত ভোষার বন্ধি, এক মাস হয়ে গেল, তবু পিসীর জ্বর বন্ধ করতে পারলে না !"

যত্নবাবু কহিলেন "রোগের ত একটা ভোগ আছে! আর বুঝেছ ধীরু, উনি ওষুধই থান না, তা রোগ সারবে কি করে! তা দেখ, যাকে ইচ্ছা হর দেখাও,—তবে আমার মতে আরও ৫,৭ দিন এর হাতে রাথলে মন্দ হর না। লোকটা প্রাচীন আর বিচক্ষণ। অন্থখটা ঠিক ধরেছে, তবে আরাম হতে ত সমর লাগে!"

ধীক্ল কহিল, "বেশ, তাই—ইনি আরও ক'দিন দেখুন!" পরে নারাণীকে কহিল "যাও ত খুকী, পিসীমার কাছে আমার ব্যাগ থেকে পাঁচটা টাকা এনে দাও ত!"

নারাণী চলিয়া যাইলে যত্তবাবু বলিলেন, "ব্রুলে ধীরু, নারাণী হচ্ছে আমাদের ছজনেরই, দিলুকই বল আর ব্যাক্ষই বল···সব! এক আধলা পর্নার গোলমাল হবার যো নেই—বোজ রোজ থাতার জমাথরচ রাথছে— ব্রুলে গ"

ধীক হাসিরা কহিল, "হাঁা, বেশ চালাক চতুর দেখছি !"
নারাণী পাঁচটি টাকা আনিরা ধীকর নিকটে রাখিল।
যত্বাব কহিলেন, "চল—ভাহলে যাওরা যাক্!" ছফনে ই
বাহির হইরা গেল।

উভরে রাস্তার কিছু দ্ব আসিলে ধীক একবার এদিক ওদিক চাহিরা রাস্তার ছই পার্শের বাড়ীগুলি দেখিতে দেখিতে চলিল। থানিকদ্বে মোড় ফিরিতেই ধীক কহিল, "আচ্ছা, এটা বোধ হর সে রাস্তা নর, যেটার কথা আমি আপনাকে বলছিলাম ?"

"না, ওই আগের রাস্তাটা দিরে ওদিকে যাওরা যার।"
ধীক একবার বিশেষভাবে সে স্থানটা দেখিরা লইল,
কোন কথা বলিল না। থানিকদ্র আসিয়া যতুবাবু কহিলেন,
"এই হল বাজার,—ফেরবার বেলা বাজার করে নিয়ে
বাওরা যাবে।"

ধীক্ষ অক্সমনস্কভাবে কহিল "আচ্ছা !" বাইতে যাইতে পালের একটা বাড়ীর জানালার উকি िषद्र। यहवायु कहिलान "७: नाट्फ खाउँछ। दुरस्क श्राह, कवरत्रस्र खावात त्वतिरत्न ना यात्र... हन, এই পাশের গनि पिरत्न याश्रह्मा याक् !"

যাইতে যাইতে ধীরু কহিল "এ:—কি বিশ্রী গলি ? · · তেমনি এঁধো রাস্তা; কি করে লোকে এখানে বাস করে ?...চলুন, একটু হেঁটে চলুন—যে ছর্গন্ধ!"

যত্নবাৰ ঈষৎ হাসিয়া কছিলেন, "বাবা বিশ্বনাথের ,রাজ্যে যেন তেন প্রকারেণ একটু মাথা গুঁজে থাকা… তাহলেই মুক্তি।"

কথনও ডাইনে কথনও বামে কতকগুলি ছোট গলি পার হইয়া, যচবাবু রাস্তায় আদিয়া একটা বাড়ীর সামনে দাঁড়াইতেই ধীরু দেখিল, একটা সাইন বোর্ডে বড় বড় আকরে কবিরাজের নাম লেখা রহিয়াছে! ধীরু যেন হাঁফ ছাড়িল! যহবাবু কহিলেন "বসবার খরটা বন্ধ দেখছি, কোথাও বেরুল নাকি ? দেখি একবার ডেকে!"

কড়া নাড়িয়া যতবাবু কবিরাজের নাম করিয়া ডাকিতেই একটি স্ত্রীলোক দর্জা খুলিয়া বাভিরে আসিয়া কহিল, "বাবু পুজোয় বসেছেন। বস্বেন কি ?"

"ইনা" বলিয়া যতবাবু বাহিবের ঘবটার গিয়া বসিলেন!
থীক ঘবের চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—একটা কাচের
আলমারীতে কতকগুলো শিশির গারে সাদা ছোট ছোট
কাগজ দিয়া আঁটো এবং বড় বড় বাংলা অক্ষরে "খেতচ্বি",
"ভায়ব লবণ" ইত্যাদি সব ঔষধেব নাম লেখা রহিয়াছে!
আলমাবীব মাথায় কতকগুলো পুবান পুঁথি! তাকের
উপর তইটা কাল পাথবের বড় বড় খল, ফরাসের এককোণে
একটা পুবানো বিশ্বটেব বালা, তাহাতে দাবা খেলিবার
ঘুঁটাগুলি ও পাশেই একটা সতরঞ্চ ছক। গোটা হুই
মোটা-সোটা আধ্যমন্ত্রা থেরোর তাকিয়া।

কিছুকণ বাদে একটা কলিকার ফুঁ দিতে দিতে ঝি আসিরা কহিল "বাবুর আহ্নিক হরে"গেছে, আসছেন— আপনারা বস্থন।"

বছবাবু কহিলেন "দে কলকেটা—ততক্ষণ তামাক ধরাই ! আৰু বংশে বেটাকে দেখছি না, সে কোথার রে ?" একটা ঝন্ধার দিরা ঝি বলিল, "মুখপোড়া কাল' রাত থেকে বে কোথার মরতে গেছে—এখনও ফেরেনি । বল্লে "দেশওরালী" আরা, দেখা করকে আরে ! : ছিটি কাজ আমাকে করতে হচ্ছে।" বিশিতে বিশিতে বুবতী বি তাহার বক্ত চকুর গোপন দৃষ্টি দিয়া ধীককে দেখিতেছিল! কবিরাজের খড়মের শব্দে বি কহিল "ওই বাবু আসছেন।" বিশিরা ঘারপথে বাহির হইয়া গেল।

একটা বেনিয়ান গায়ে, গোঁপ-দাড়ী-কামানো, শীর্ণদেছ রমানাথ কবিরাজ ঘরে চুকিয়া তাঁহার দল্পবিহান মুথে হাসি ফুটাইয়া কহিলেন, "এই যে, এস যহবারু, তার পর ভোমার দিদির খবর কি বল ? কেমন আছে ?" বলিয়া এক টিপ নস্ত নাকে দিলেন।

"দিদির আবার কাল থেকে জর বেড়েছে! ভাগ্যক্রমে ওঁর ভাইপো এলে পড়েছে—এই ইনিই"—যত্বাবু ধীরুকে দেখাইয়া দিলেন।

কবিবাজ ধীক্লকে কহিলেন, "দেখন, আপনার পিসীর রোগের অবস্থা যা দেখতে পাছিছ তাতে এবার তেমন স্থবিধে বৃষছি না। তবে লোকের জীবনের কথা ত কেউ বলতে পারে না—আমরা হলুম চিকিৎসা–বাবদায়ী, শেষ নিঃখাদটুক্ রোগীব যতক্ষণ থাকবে, চিকিৎসা করতে হবে! না হলে আমাদের দাহিত্ব থাকে না!"

ধীকর বৃক্তের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল। সে বাপ্র কাতর কঠে কহিল "এবই মধ্যে কি এতথানি সাংঘাতিক হরেছে? দেকে ত আর কিছু নেই যে রোগের সঙ্গে যুঝতে পারবেন।"

যহবাবু কহিলেন, "তবুও ওষ্ণ খেলে তাব কিছু ফল হতে পারে; কিছু উনি যে মোটেই ওষ্ধ থেতে চান না।"

কবিশ্বাজ মাথা ঝাঁকাইয়া কহিলেন..."সেই ত হল কথা গুঁ
নইলে প্রথম থেকে যে ওবুধ দিয়েছিলুম, তা যদি বীতিমত
থাওয়ান হত, তবে কি আর এতথানি বাড়াবাড়ি হতে
পারে 
কথ্যনও না...এ কথা আমি জোর গলার বলতে
পারি 
তেমন ধারাই চিকিৎসা আমার নয়...কত ক্লগী এই
বর্ষে দেখলাম বাপু।"

যত্নবার গন্তীরভাবে কহিলেন ·· "এ কথা হাজার বার!"
ধীক্ষ একটা নিখাদ ফেলিয়া কহিল "যাই হোক, একবার
অন্ত্রাহ করে আজ যাবেন—দেখে, যা ওবুধ দেবেন, আমি
তার খাওয়াবার ভার নিলুম। স্বীভিমত ওমুধ খেলে এখনও
আরাম হবার আশা আছে—কি বলেন ক্বিরাজ মশার ?"
ক্বিরাজ গন্তীরভাবে কহিলেন... "এর চেয়েও ক্ত

ক্তিন রোগ সব আরাম করে দিয়েছি ..... যাই ত বিকেল বেলা—দেখি ..তার পর ওয়ুধ বদলে দিয়ে আসছি ৷"...

"এবেলা পিসীকে কি থেতে দেওনা যায় ?" বলিরা ধীক্ষ কবিরাক্তের মুথের দিকে উত্তরের প্রতীক্ষার চাহিন্না রহিল।

··· "থেতে আর বিশেষ কি দেবে বল ?·····ওই ষা থাচ্চেন, একটু ত্থ না হয় একটু সাও মিছরী···এই স্বই দিতে হবে! আর অস্তু পথ্য দেওয়া চলে না বাপু।"

**"হুটো আঙ্গুর কি একটু বেদানার রস ?"** 

কৰিরাজ চক্ বৃজিয়া কহিলেন "ফলের রস ?...... হাাঁ, তা একটু দিতে পার। তবে কি না একটু রসস্থ ... কিঞ্চিৎ শ্লেমার প্রকোপ রয়েছে কি না ...... যাক্ দিতে পার, তাতে কোন ক্ষতি হবে না !"

"আপনি বিকেশবেলা তা হলে অনুগ্রহ করে গিয়ে পিদীকে একবার দেখে আসবেন! আর যদি এখন একবার যেতে পারেন"…

বাধা দিরা কবিরাজ কহিলেন, "না—এখন আর হয়ে উঠবে না; আমি বিকেলেই যাব" বলিয়া উঠিয়া দাঁডোইলেন।

ধীক উঠিয়া দরজার কাছে যাইরা পুনরায় ফিরিয়া কহিল "এখনও তেমন ভয়ের কিছু নেই···কি বলেন ?"

ঈবৎ হাসিয়া কবিরাজ কহিলেন "না—ভন্ন আর কি ! আমাদেরও ত মরবার বয়েস হয়েছে, তবে এখনও যে বেঁচে আছি এই আশ্চর্য্য ! বুড়ো বন্নসে বেশী দিন বেঁচে থাকাটাই ভয়ের, কি বল হে যত্বাবু ?"

ৰছবাৰু একটু হাসিলেন মাত্ৰ!

কবিরাজ-বাটী হইতে বাহির হইরা ধীরু কহিল...

"কবিরাজের কথার যা বুঝলুম—রোগ কঠিন হলেও এখনও
তেমন সাংঘাতিক হরে দাঁজোর নি। কি বলেন ?"

শনা, ভরের কিছু নেই" বলিয়া যত্রবাবু যে পথে আসিরা-ছিলেন সেই গলির পথ ধরিলেন ! অক্সমনস্কভাবে কিছুদ্র আসিরা ধাক হঠাৎ থমকিরা দাঁড়াইরা কহিল, "চলুন, এবার সদর রাস্তা দিয়ে যাওরা যাক! আর ফলের দোকান থেকেকিছু বেদানা আর আঙ্গুর নিবে যাওরা যাবে! হারিকেনটাও দিনের বেলা দেখেওনে কিনতে পারা যাবে!"

"তাই চল, কিন্ত একটু খুর হবে! আমার আবার ্ বাজারটা লেরে নিতে হবে কি না—বেলাও অনেকটা হরেছে.....কাল রাজে তোমার থাওরা হর নি"… বছবাবুর অনিচ্ছা ব্ৰিয়া ধীক কহিল "আচ্ছা, তাহলে বরং আপনি এক কাজ কক্ষন—এই তিন টাকা রাধুন, কিছু বেদানা আসুর কিনে নিয়ে যাবেন।"

্ব বছবাৰু কহিলেন "আছো দাও, ফিরতে কি তোষার দেরী হবে না কি ?···কাল কিছু খাও নি"···

বাধা দিয়া ধীক কহিল "না—দেরী আর কি হবে... আমি একটু খুরেই বাজি: 

-----আছা এই সামনের রাস্তাটা ধরে গেলে কোথার গিলে পড়া বাবে 

?"

"এটা ভোমার পড়েছে গিরে খোড়ার খাটে !·····ছ্মি যাবে কোন দিকে ?"

"দেখি ত" বলিয়া ধীক গলি ছাড়িয়া সামনের রাস্তা ধরিয়া চলিল!

কোথায় যাইভেছে, কেনই বা যাইভেছে—এ প্রশ্নের কোন উত্তর ধীরু মনের মধ্যে খুঁজিয়া পাইল না। ধীরু ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছে দয়াদেবীর কথা। তাহার অন্তর আৰু একটা অন্ধানিত ব্যধার অমুভূতিতে পূর্ণ হইয়া উঠিতে-ছিল! पत्राप्तिरोत्र इर्जन प्रदर्शनि य कान मूहुर्व्हे हाक মৃত্যু আসিয়া গ্রাস করিতে পারে—এ কথা যে ধীক কোন দিনও না ভাবিয়াছিল, তাহা নহে। কিন্তু দে ছৰ্বল চিন্তা তাহার অগাধ ভক্তি-স্লেহের অতনতলে পর্যান্ত পৌছিয়া হৃদয়কে এমনভাবে পীড়ন করিতে পারে নাই। তাই **আজ** জীবনের সর্বাপ্রথমে সেই বেদনাজড়িত চিন্তার স্বরূপ ভাবিতেই ধীরুর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। যে অপরিমের ম্বেহের রজ্জুতে এই বৃদ্ধা তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল, লে বন্ধনের প্রত্যেক গ্রন্থি যে তাহার দেহের শিরার শিরার জড়িত হইয়া প্রতি অণপরমাণুতে নিবন্ধ !...কিন্ত মামুষ বৃঝি তাহার মেহের বস্তুটির এই অতিনিশ্চিত পরিণামের কথা এতখানি কঠোরভাবে নিশ্চর করিয়া ভাবিতে পারে না। শত নিরাশার মধ্যেও আশার একটা ক্ষীণ আলোকরেথা নিৰ্ব্বাণোলুৰ দীপের শেষ শিধার মত জাধারকৈ দুরে ঠেলিয়া রাখিবার জন্ম প্রাণপণ শক্তিতে চেষ্টা করে।…ধীক পরক্ষণেই ভাবিল, হয় ত বাড়ী ফিরিয়া গিয়া দেখিবে পিনীর জ্ব বিরাম হইরাছে। তিনি কতকটা ভাল আছেন।

কিন্ত মান্তবের ছর্কান মনে একবার ছন্চিন্তা আশ্রয় করিলে তাহার সহিত বুদ্ধ করিরা মুক্তি পাওরা এক প্রকার অসম্ভব। তুর্ভাবনা ধীক্লকে ছাড়িল না। ধীক্ল ভাবিল, হার

আর কিছদিন আগে আসিলে হয় ত পিশার শরীরের অবস্থা এতথানি থারাপ হইতে পারিত না। রীতিমত চিকিৎসা हरेलि ... किन्न कवित्राक याहा विनन, जाशांक मान हन्न. উপস্থিত কোন আশকার কারণ নাই·····কিছ যদি এই অস্থ বৃদ্ধি পার ·····যদি পিসীমা ·····ধীরু আর ভাবিতে পারিল না। এই বিরাট বিশ্বের ব্রকে তাহা হইলে সে একাকী কেমন করিয়া এই ব্যর্থ জীবনের দার্ঘ পথ অতি-বাহিত করিবে 🕈 একটা রুদ্ধ আবেগ ধীরুর বুকের মধ্য र्देहेट ठिनिया कर्श भर्याञ्च व्यानिन। राय. यनि कन्यानी এ সময় পিদীমার নিকট থাকিত ? যদি একবার তাহার দেখা পার, আর পিদীমার অন্তথের কথা বলিতে পারে, তাহা হইলে কল্যাণী না আসিয়া থাকিতে পারিবে না! কিন্তু পরক্ষেই মনে হইল. কেন সে আসিবে ১০০তাহাদের সহিত তাহার আর কি সম্বন্ধ ৷ কোন সম্বন্ধ নাই ! কিন্তু তবু বুঝি এ পুৰিবীতে দেই একজন আছে, যে তাহার হৃদরের বেদনা বুঝিতে পারিবে, যাহার কাছে দে তাহার অন্তরের গুরুতার নামাইতে পারিলে বাঁচিয়া যায় ..... আজ এই ছদিনে কল্যাণীর অভাব ধীরু সারা অস্তর দিয়া অমূভব করিল! আগুন বুঝি বাতাদের অপেকার এতক্ষণ তাহার লেশিহান শিখা সম্বরণ করিয়া অন্তরে অন্তরেই জলিতেছিল, বাতাস পাইতেই আঞ্চন অলিয়া উঠিল। ধারু ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছে অনির্দিষ্ট স্থানে, অনির্দিষ্ট ইচ্ছার প্রেরণায়। শতবার ভাষাগড়ার ভিতর দিয়া সে তাহার মগ্রমথিত সেহ-ভালবাসার মাপকাঠিতে উভয়ের মধ্যে দুরত্বের পরিমাণ ক্মাইরা আনিতেছিল, কিছু তাহার মনে আসিল না-বাস্তব জগতে সত্যকারের একটা কত বড় ব্যবধান উভয়ের মাঝে পড়িরা রহিয়াছে। উল্লেগ ও আকাজ্ফার প্রেরণা তাহাকে পথ হইতে পথাস্তরে লইনা চলিয়াছে, তাহার মুথে কি একটা চিম্বাকুলতা, দৃষ্টিতে কি একটা উদাস আবেগ। অনেকগুলি রান্তা ও গলি পার হইরা, তাহার নির্দিষ্ট বাড়ীটি খুঁ জিরা না পাইয়া হতাশভাবে খুরিতে খুরিতে ষেধানে আসিয়া দাঁড়াইল, পথ সেইখানেই শেষ হইয়াছে। সন্মুখেই একটা ঘাট… বেগবতী গলার বুকে উচ্চ্নিত প্রবাহ চুটবাছে—তাহারই মত অনিৰ্দিষ্ট পথে কোথাৰ কাহার সহিত মিলিতে-কে সানে! সানাৰ্থী স্ত্ৰী-পুৰুষগণ তথনও বাইতেছে আসিতেছে, মান নমাপনান্তে কেহু'বা ভটভূমিতে দাড়াইয়া স্তোত্ত পঠি

করিতেচে। একটা কর্ম-কোনাহনময় জগঃ! বেন সামঞ্জস্ত ও শৃথলার মধ্যে পরিপুষ্ট হইরা প্রক্রতির বুকে পরিস্ফুট হইরা উঠিয়াছে...আর এই শৃঙ্খলার মধ্যে শুধু সেই বেন উচ্ছুখন, উদ্দেশ্যবিহীন, নিতাস্ত অনাবশুক রূপে এই কর্ম্ম-শোভন পুত জ্বাহ্ণবী-তটে চিস্তা-তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে আসিরা পড়িরাছে। সহসা গুরুগন্তার রবে অদুরে দামামা বাজিয়া উঠিল, শঙ্খ, কঁলের, ঘণ্টার মিলিত ধ্বনিতে আকাশ বাতাস ছাইয়া গেল! সকলে সেই দিকে চলিয়াছে। ধীক এডক্ষণ অনমনস্কভাবে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। কি একটা আকর্ষণের অমুভৃতি তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। সে জুতা খুলিয়া গলার ঘাটের নিমন্তরে সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া মাথায় গারে গলাজল ছিটাইয়া জনতার সঙ্গে চলিল। বিশ্বনাথের মন্দির সল্লিকটে আসিয়া ধারু দেখিল, সেথানে বছ স্ত্রীপুরুষ ভিতরে প্রবেশ লাভের জন্ত সল্পবিসর বারের কাছে ঠেলাঠেলি করিতেছে! কি যেন অস্তরের একটা নিগ্র্ প্রেরণা শত বাধা উপেক্ষা করিয়া তাহাদিগকে ঠেণিয়া লইয়া চলিয়াছে। দলে দলে ইতর ভদ্র যুবক যুবতী বালক বালিকা এমন কি নতদেহা বুদ্ধা পর্যান্ত সকল বয়সের পুরুষ ন্ত্ৰী, কেহ ফুল বিখণতা, কেহ কমগুলু-পূৰ্ণ গলাজল লইয়া চলিয়াছে! সকলেরই মুখে একটা হর্ষের দীপ্তি স্থুম্পষ্ট হইরা উঠিয়াছে। ধীরুর মনে হইল, এই পুণ্য-সঞ্চলকামী জনশ্রেণীর মধ্যে শুধু বুঝি সে একাই ভক্তিহীন ও উদ্দেশ্ত-বিহান ৷ ধীরু উদভাস্ত ভাবে একবার বাহিরের দিকে গেল. কি ভাবিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া বারান্দার একপাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া মন্দির-দ্বারে জনতার প্রতি চাহিয়া রহিল। বারে তথনও ভন্নানক ভীড়। স্ত্রী পুরুষের গারে গারে ঠেলাঠেলি, মেশামিশি ... জকেপ নাই, —ভিতরে প্রবেশ লাভের জ্ঞানকলেই বিপুল চেষ্টায় রত। হয় ত কোন রমণীর বসনাঞ্চ মাটতে সুটাইয়া পড়িয়াছে, কাহারও বা মস্তকাবরণ খদিরা পড়িরা মুক্ত বেণী পুষ্ঠ বাহিয়া ছলিতে দেখা যাইতেছে! কাহারও বা খ্লপ বাদের অস্তরালে উন্মুক্ত যৌবনোয়ত বক্ষ পার্ষবর্ত্তী পুরুষের দেহের সহিত পেষিত হইতেছে...नका নাই দেদিকে! যেন একটা প্রবল বাসনার তীব্র আবেগ বাহিরের সকল জ্ঞান লুপ্ত করিবাছে। এই স্থবোগে কোন কোন চরিত্রহীন পুরুষ ভাহাদের অল স্বেচ্ছার স্পর্ণ করিয়া আপনাদের অকর পুণ্য সঞ্চয় কামনার দেবদর্শনে চ্লিরাছে।

একজন পাঞা ধীক্ষকে গক্ষ্য করিতেছিল। এইবার ধীক্ষ দৃষ্টি কিরাইতেই, লোকটা হাসিবার ভল্লীতে কহিল, "হাম্সে ধেরাল কিজিরে বাবুজী, ওরোজ "কান্টুন টিশন" পর আপকো সাথ আরাধা! বাবাকো দর্শন করেগা? আইরে, ধাড়া কাহে, আরতি স্থক্ষ হুরা...আইরে ওহি দরজা দেকে"...

পাশুর সাহায্যে ধীরু যথন মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিল, তথন বিপ্রহরের আরতি আরম্ভ হইরাছে। নয়জন পুরোহিত সমন্বরে বেদগানের সঙ্গে আরত্রিক দীপ লইয়া আরতিতে নিযুক্ত। ধূপ, কর্পুর, অগুরুর স্থান্ধে মন্দির পরিপূর্ব। পট্ট⊲লার্ত বহু লী পুরুষ যুক্তকরে স্থির দৃষ্টিতে বিগ্রহের পানে চাহিয়া আছে। ব্রাহ্মণগণ স্থললিত সুরে ব্যেত্র পাঠ করিতেছেন ৷ চক্রবেদীর মধাস্থানে পূজামানা-শোভিত চন্দ্র-বিভূষিত বিশ্বনাথের পাষাণ মুর্দ্তি বিষদল সজ্জার মণ্ডিত! একজন সুর্কার পাওা খেত চামর ব্যজন ক্রিতে ক্রিতে ভাবমগ্ন হইরা অনর্গন ব্যোস্ ব্যোস্ শব্দ ক্রিতেছে; আর তাহার ছই চক্ষু দিয়া জলধারা বহিতেছে! ধীক্ষ অভিভূত চিত্তে এই সকল দেখিতেছিল, সহসা তাহার দৃষ্টি অক্ত'দকে ফিরাইতেই ধীক চমকিয়া উঠিল ৷...এ কি ৷ ৰাহার সন্ধানে সে পথে পথে এতকণ খু'ররা বেড়াইতেছিল, त्म (व मन्त्र्व । गाम दिनात्रमी माफ़ोत व्यक्षावश्वर्थः नत्र मात्य त्नरे पूच··· धरे ७ कनाती! हिटलत मिथा कन्नना नम्, ষ্টির ভ্রম নয়…চকের উপরে অতি নিকটে ৷ গললগ্নীকৃত वननाक्षण वक्र-मः व कड्यूनल मस्या कृत विचलत धात्रन করিয়া নমিত চক্ষে বিশ্বনাথের পাষাণ মৃর্ভির প্রাত হির দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে কল্যাণী! জীবনের সর্ব্ব প্রথমে আজই বুঝি বীক্ল এমন করিয়া কলাণীর দিকে পলকগীন নেত্রে চাহিরা দেখিল। কি স্থন্দর! ধেন মুর্ত্তিমতী আরাধনা দেবতার চরণ-পূজার জন্য সমাগতা। বেন কোন নিপুণ শিরী-রচিত এক পূজারতা অপূর্ব মর্শ্বর প্রতিমা—স্থির, ধীর, গন্তীর মূর্ত্তি! সেই হাস্ত-কৌতুকমন্ত্রী বালিকার কি ष्मभूसं পরিবর্তন। शैक्ष मृश्वत्मात्व এक मृष्टि कन्यानी व मिरक চাহিয়া त्रहिन। আনন্দে শ্ৰদ্ধাৰ তাহাৰ চিত্ত ভবিৰা উঠিল। সে চকু ফিরাইতে পারিল না। সে বিশ্ব-জগৎ ভুলিয়া **अग...विश्वनाथ प्रयान क मृद्रित कथा। आत्रकि स्था हहेग,** সকলে প্রণামের জন্য নত হইল, কল্যাণী ভাহার নত মুধ

ভূলিয়া একবার সন্মূথে চাহিতেই থাকর দৃষ্টির সহিত তাহার দৃষ্টি মিলিল! হব, ছংখ, অথ ও বেদনা, ইচ্ছা এবং বাধা একসকে সহসা কল্যাণীকে খিরিয়া ধরিল…উদ্বেলিত বক্ষের জ্বতত্তর স্পন্দন-শন্ধ বাহিরের কোলাহল ঢাকিয়া তাহার কানের ভিতর নির্দ্ধরভাবে আঘাত করিতে লাগিল। একটা অক্ট শন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার অবশ হাত হইতে লঘু পূল্প-অর্থ্য-বিষ্বলল পায়ের কাছে পড়িয়া গেল…বিশ্বনাথের চরণে অঞ্জলি দেওয়া হইল না। কাদখিনী পাশেই দাঁড়াইয়া ছিল, আশ্বর্যাভাবে কহিল "এ কি! সব ফুল পড়ে গেল যে!—এস, আমরা এদিকে সরে দাঁড়াই, ভীড় কমলে প্রণাম করব!"

কল্যাণী কোন কথা কহিল না। একবার শুধু মুখখানা স্বাহ উচু করিয়া কুন্তিত ভাবে আবার নত করিল। অবনত দৃষ্টিতে হস্তখালিত ফুল বিখাত্তের দিকে চাহিয়া রহিল! স্থানা ঠাকুরাণীও কাছেই দাঁড়াইয়া ছিলেন! কল্যাণীর দিকে চাহিয়া কহিলেন "কি হল বৌদি ? ধাকা লেগে ফুল বেলণাতা পড়ে গেল বুঝি! তা বাকগে, সরে এস,—এই ভাড়ের ভেতর আর থেকে কাজ নেই, চোধ মুখ যে রক্তজ্বা হয়ে উঠেছে ? কপাল দিয়ে ঘাম ঝংছে, এস, এস বেরিয়ে এস—"

পাশের তু একজন লোক কল্যাণীর মুখের দিকে চাহিল ! একজন ব্যাধ্যা বিধবা কহিল, "ওঁকে নিয়ে যাও না বাছা, এই ভাড়ের ভেতর থেকে স্থিয়ে…প্রেই না হয় অঞ্চলী দেবে!"

স্থদা ঠাকুরাণী কোন কথা না বলিয়া কল্যাণীর হাত ধরিয়া টানিয়া আনিলেন। তাহার পশ্চাতে আসিল কাদখিনী, আর সকলের শেবে কতকটা আগুলিয়া রাখিবার ভলীতে উভ্য় পার্শ্বে ছই হাত প্রশারিত করিয়া উপ্টোমুখো প্রশানের মতন একপ্রকার সকলকে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে শ্রীমান হরিচরণ ৷ বাইতে বাইতে কাদখিনী মুখ ফিরাইয়া ক্রকুঞ্চিত সজোচ দৃষ্টিতে হরিচরণের দিকে চাহিতে হরিচরণ একটু হাসিল মাত্র।

ধীক দেখিল কল্যাণী কয়েকজন জ্রীলোকের সহিত ভৌজের ভিতর হুইতে পিছনে সরিয়া গেল !

বিবেচনা-শক্তিকে পরাজিত করিবার মত বস্তু এ সংসারে প্রেম্ব ভালবাসায় মত বোধ করি কিছুই নাই! যে আশা,

### গরতবর্ষ

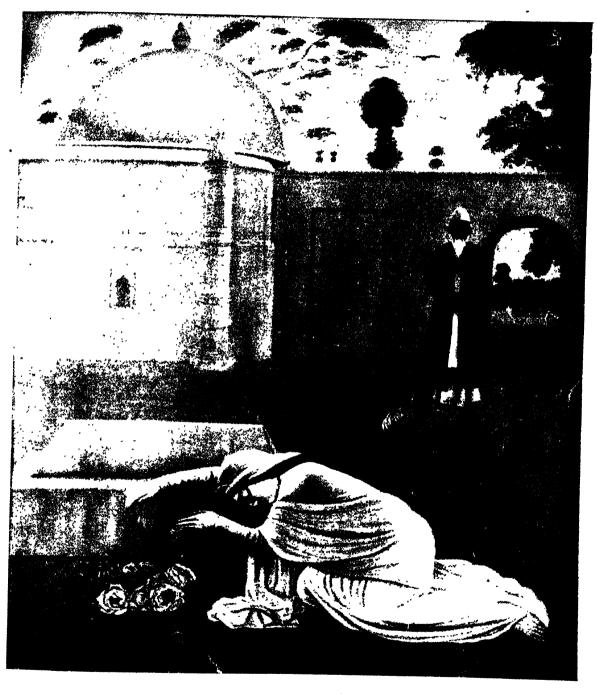

সের আফগানের সমাধি

শিলী—শ্রীবৃক্ত;ফরেশচন্দ্র ঘোষ মহাশরের অমুগ্রহে প্রকাশিত।

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

আশহা, উৰেগ বুকে করিয়া ধীক এই দেখার প্রতীকায় ব্যাকুণই হইরা উঠিয়াছিল, সেই দর্শন যে এমন নিষ্ঠুর ভাবে তাহার হৃদরে আঘাত করিবে, তাহা সে কখনও চিন্তা করে নাই। ভুধু এই কথাটাই ধারুর মনে বার বার থোঁচা মারিতে লাগিল,-এতদিন বাদে কলাণীর সঙ্গে দেখা হইল, অধচ সে তাহার দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিল না। পাশু। ধীক্লর হাতের মধ্যে ফুল-বিৰপত্র শুঁজিয়া দিয়া মন্ত্র পড়িতে লাগিল। ধীক ভাহার কতক বলিল, কতক শুনিল, আর কতকাংশ না-শোনা না-বলার ভিতর দিয়াই হাতের ফুল বেলপাতা বিশ্বনাথের দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া কোন প্রকারে অঞ্জলি প্রদান কার্য্য শেষ করিল। পাণ্ডা হাত পাতিতে তাহাকে একটা টাকা দিয়া ভীড ঠেলিয়া বাহিরে আসিয়া উঠানের এক পাশে দাড়াইয়া অপেকা করিতে লাগিল ৷ ইচ্ছা, আর কোন কথা না হোকৃ, অস্ততঃ তার পিনীর সঙ্কটাপন্ন ব্যান্বরামের সংবাদটা কল্যাণীকে জানাইয়া দেয় ৷ ... কিন্তু এই সহজ সরল কাজটার মধ্যে যে কতথানি বাধা বিপত্তি পড়িয়া আছে, ধীক তাহা ভাবিয়া দেখিবার অবসর পাইল না!

ক্রমে বখন ভীড় কমিরা গেল, স্থখনা ঠাকরুণ কল্যানীর হাত ধরিরা বিশ্বনাধের সন্মুখে লইরা আসিল। হরি ঠাকুর পাণ্ডাকে ডাকিরা আনিতেই সে তাহার গামছার বাঁধা করেকটা ফুল বিবপত্র লইরা কল্যানীকে মন্ত্র পড়াইতে লাগিল। অন্যমনস্কভাবে অঞ্জলিপূর্ণ হল্তে কল্যানী মন্ত্র পড়িতে লাগিল, পূজার নিবিইচিন্ত হইতে পারিল না। সে তাহার মহাপূজার শুভ মুহুর্ত্তে যে এমন করিরা বাধা পাইবে, তাহা সে অস্ত্রেও ভাবে নাই। সে আজ ভক্তিপ্লুত ক্ষরেই মন্দিরে আসিরাছিল,—তার অস্তরের নিভ্ত কোণের লুকাইত ব্যথাভার, ব্যর্থ কামনা, হঃখ অশান্তি উলাড় করিরা বিশ্বনাধের চরলে সমর্পন করিতে। কিন্তু একটি মুহুর্ত্তে সব খলটপালট হইরা গেল। সে বিশ্বনাধকে প্রণাম করিরা মনে মনে কহিল পারাণ ঠাকুর, আমার প্রাণটাকে পারাণ করে দাও, আমি আর কিছু চাই না।" তাহার চোথ ফাটিরা জল আসিল।

একে একে সকলের পূজা যথন শেষ হইল, জগদীশবার তাঁহার স্থুল দেহখানি কোন প্রকারে বিশ্বনাথের সম্মুণে টানিরা আনিয়া অভিত্ত প্রেপাম করিয়া কহিলেন, "উঃ এই ভীড়ে মাত্রৰ আসে! ভাগ্যিস আমি আগে থাকতেই বাইরে বেরিয়ে এসেছিশুম, নইলে দম আটকেই মারা বেভুম। সাধ করে কি আর আমি মন্দিরে আগতে চাই না...ভোমরা বল বটে কিছু"...ভার পর কল্যাণীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আবার কি অন্নপূর্ণার মন্দিরে যেতে হবে না কি!"

কল্যাণী কোন উদ্ভৱ না দিয়া মাথা নত করিল। কাদ্যিনী কহিল "হাা, তা না গেলে চলে? আক্সকের একটা দিন।"

হরিঠাকুর উৎসাহভরে কহিল "এই ত কাছে ..চলুন না ...সেধানে এত ভীড় হবে না।"

জগদীশ বাবু সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "এখনও যে ভীড় জমে আছে হে !"

পাণ্ডা তাহার গোঁকে চাড়া দিয়া কহিল, "আইরে মহারাজ, কুছ তক্লীফ নেই হোগা"—পাণ্ডা সকলকে বাহির করিয় লইয়া গেল।

অনেকক্ষণ পর্যান্ত ধীক মন্দিরের বারান্দার অপেক্ষা করিয়া ক্রমে বিরক্ত হইরা উঠিল। জনতা ক্রাস হইল, একে একে একে সকলেই চলিয়া যাইতেছে, ধীক তথনও দাঁড়াইয়া আছে অধীর চিডভার লইয়া। কল্যানীকে বাহির হইতে না দেখিয়া ধীক পুনরায় মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিল। সেখানে কতকগুলি স্লালোক পূজা করিতেছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কল্যানী নাই। ধীক একটা দার্ঘ্যাস কেলিয়া বাহিরে আসিল,—রাগে, অভিমানে ছঃখে তাহার অন্তর ভরিয়া উঠিল। আপন মনে কহিল "আশ্চর্য্য, কল্যানী একটা মুখের কথাও জিজ্ঞাসা করিল না, এত পরিবর্ত্তন!" ধীক ক্রমনে গৃহাভিমুখে চলিল।

কল্যাণী যথন অন্নপূর্ণার মন্দিরে আসিল, তথন মন্দিরের ভিতর ভীড়। জগদীশবাবু সকলকে লইমা নাট-মন্দিরে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কল্যাণীর বুকের মধ্যে তথন বড় বহিতেছিল। তথ্ব তার শক্ত চেষ্টার বাঁধন আজ ছিঁ ডিয়া যার। কঠবর না কাঁপে, ছর্কালতা না ধরা পড়ে— এজন্ত সে তাহার সমস্ত শক্তি দিয়া জ্বদরকে লৃচ্ করিল! কাদখিনী লক্ষ্য করিল, কল্যাণীর মুখ চোথ লাল হইয়া উঠিয়াছে, এবং কল্যাণীর চক্ষের কোণে উদ্বেল অঞা! কল্যাণীর ইচ্ছা হইল, জগদীশ বাবুকে বলিয়া ধীরুকে ভালিয়া আনে, কিন্তু সহন্ত ইচ্ছা সন্বেও কণাটা মুখ হইজে

বাহির করিতে পারিল না। ভাহার মনটা কুম শিশুর মতন আবার বিশ্বনাথের মন্দিরের পানে ছুটিরা ঘাইতে চাহিল; কিন্ত আহাড় খাইরা পিছাইরা পড়িল,— তবুও সেই বাইবার আগ্রহ ভাহাকে যেন বিরত করিতে পারিতেছে না। এমন সময় হরিচরণ একগাছি ফুলের মালা ও কিছু ফুল কল্যাণীর হাতে দিল। কাদখিনীকে দিতে যাইলে সে কহিল, "আমার ত হাতেই ফুল আছে…দেখছ না?"

স্থাদা ঠাকরুণ হাসিরা কহিলেন, "তা হোক্, বামুন
মাসুব দিচ্ছে তে দুমি ঠাকুরকে দেবে বলে".....কাদখিনীর
মুখের উপর দিরা একটা মৃছ হাসির চঞ্চল রেখা খেলিরা
গেল। সে হরিচরণের দিকে চাহিরা একটু মুখ টিপিরা হাসিরা
ফুল লইরা কহিল, "এইবার চল, ভীড় কমেছে।"

অন্নপূর্ণা দর্শন করিরা মন্দিরের বাহিরে আসিরা জগদীশবাব্ কহিলেন, "এইবার বাড়ী চল বাপু, বেলা হরেছে, এক দিনে আর সব পুণ্যি করে না।" কল্যাণীও সন্মতিস্থাক মাধা নাড়িল!

কাদ্যিনী কহিল "ওমা, কাল-ভৈরবের বাড়ী যাওরা হল না।"

কগদীশবাবু হাসিরা কহিলেন "কাল যাস, কালভৈরব তো পালাছে না।" সকলে গৃহে ফিরিল।

ঘণ্টাথানেক পরে কল্যানী ক্লগদীশ বাবুকে থাবার দিতে বাইলে তিনি কল্যানীর দিকে চাহিরা হাসিরা কহিলেন, "সত্যি, আজ ভোমার কি স্থল্পরই দেথিরেছে,— কি চমৎকার মানিরেছে নতুন বৌ!" কল্যানী নিজের লাল বেনারনী শাড়ীর পানে একবার চাহিরা স্লান হাস্তে কহিল "বেশ গিন্নীবান্নির মতন দেথাছে, না?…তা আমার পানে চাইলে ত পেট ভরবে না, ওই থালার পানে চাও!" অগদীশ বাবু হাসিরা কি একটা কথা বলিতে ঘাইতেই কল্যানী বাধা দিরা কহিল "আমি পাণ নিম্নে আসি" বলিরা ফ্রন্ত বাহির হইরা গেল।

কণ্যাণী বড় ঘরটার আসিরা পাণ বাহির করিল, কিন্তু
নিজেকে প্নরার ঘামীর নিকটে কোনমতে লইরা যাইতে
পারিল না ! ঝিএর ছারা জগদীশ বাবুকে পাণ পাঠাইরা
দিরা, তেভালার ঠাকুর-ঘরে চুকিরা দরজা বন্ধ করিরা
জানালার ধারে বসিরা অদ্রে গলার পানে চাহিরা ভাবিতে
লাগিল...কেন এমন হইল ? এই ইচ্ছাপ্তলো বুকের মাঝে

তোলাপাড়া করিতেছে কেন ? কেন এই কুদ্র বাসনাঞ্চলা কাঁটার মতন আৰও বুকে বিধিয়া আছে ? কেন সে আর-স্বাইকার মতন স্বামী ও সংসার লইরা স্থ্যী হইতে পারিতেছে নাণ তাহার অভাব কি ? . . . এতবড সংসারের সর্ব্ধময়ী কর্ত্রী সে,—স্বামীর ভালবাসার অস্ত নাই.....তবু সে শাস্তি পায় না কেন 🕈 ইহার যথায়থ উত্তর কল্যাণী মনের মধ্যে খুঁজিয়া পাইল না। ভাহার প্রাণটা সেই অতীতের মাঝে ছুটিয়া গেল, যেমন মক্ষুদ্রম-বাত্রী গমনের পূর্বের পানীর সঞ্চয় করিয়া নয়! মুখের আলাপ, চোধের দেখা, ইহাতে কিই বা যার আদে ? কারো কোন ক্ষতি নাই···তবে ৽··তাহারই বা লাভ কি ৽ লাভ লোকসান হয় ত কিছুই নাই, শুধু চক্ষের একটু ভৃপ্তি, ক্ষুদ্র বাসনার একটুখানি সফলতা। তাহার মনটা ঝাঁকানী দিয়া বলিয়া উঠিল, 'ছি:, তুমি না বিবাহিতা, ভোমার না স্বামী আছে ? এখনও তাহার চিন্তা ?' স্বামী ৷ কল্যাণী একটা নিঃখান ফেলিল !...হাা, তাঁহার প্রতি আমার কর্ত্তব্য আছে জানি, পালন করিব,...আমরণ তাঁর ক্রীভদাসী, মৃত্যুর এপারে মুক্তি নাই,—সবই স্বীকার করিলাম। কিন্তু তাই বলিবা আমার যে একটা খাধীন চিন্তা পর্যান্ত থাকিতে পাইবে না---এ নিষ্ঠুর বিধান কেন ? যে শাস্ত্রকার কথার বাঁধন দিরা নারীকে পুরুষের পাশবছ করিয়াছেন, তাঁহাকে জিজাসা করিতে ইচ্ছা হয়, নিষ্ঠুর পুরুষ! নারীর সর্বাস্থ কাড়িয়া শইরাও কি তোমার ভৃগ্তি হয় নাই, তাই ভগবানের দেওরা ভাহার মনটার উপরেও জোর খাটাইতে চাও ? কলানীর কাণের কাছে ধ্বনিত হইতে লাগিল—

থিদিদং হাদরং মম তদন্ত চদরং তব"
প্রগো এ মিখ্যা, মিখ্যা, …এ সব মিখ্যা ! কল্যানী হুই হল্পে
মুখ ঢাকিরা কাঁদিতে লাগিল।

>>

বেলা এগারটার সময় স্থাদা ঠাকরণ গুটি দশেক কুমারী
আনিরা কাদখিনীকে কহিল "বৌদি কোধার দিদি গ"

<sup>«</sup>ওপরে গুরুদেবের কাছে আছেন। চল এদের বসাই।"

"বউদির মস্তর নেওয়া হয়ে গেছে ?"

**"हा**।, এদের নিধে ওপরে এস।"

কাদস্থিনী দকলকে লইরা উপরের বড় ঘরটার বসাইরা

পাশের ঘরে দরজার নিকট গিয়া কহিল "কুমারীরা এসেছে বৌ, তোমার এখারের কাজ নারা হরেছে ?"

শ্রা,—তাদের বসাও, আমি যাচ্ছি।" কাদম্বিনী চলিরা গেল।

কল্যাণী এই মাত্র বাঁহার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করিল, তিনি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী,—ভাঁহার বন্ধস প্রান্ন ৭০এর কাছাকাছি। দীর্ঘ গৌরবর্ণ চেহারাথানি, সৌম্য প্রশাস্ত মূর্ত্তি,—দেখিলেই আপনা হইতেই কেমন একটা ভক্তি আসে। তিনি হাসিরা কহিলেন "দেখ মা, সংসারের কাছে অনেক কিছু আশা করলেই ঠকতে হবে। যতটুকু পাবে তাই নিরেই সম্ভই খেকো, তাতে প্রাণে শাস্তি পাবে। তোমার প্রারন্ধে যা আছে, তা তুমি পাবেই। তার ক্ষম্ত ছটোছুটি করতে হবে না।"

কল্যাণী মৃত্তকণ্ঠে কহিল, "আপনি আমার আশীর্কাদ করুন বাবা!" কল্যাণী ভূমিষ্ঠ হইরা প্রণাম করিল।

"নারায়ণ তোমার মঙ্গল করুন। তাহলে মা আমি এখন উঠি। আজ আবার আশ্রমে ২।৪জন শুরুভাই হরিষার খেকে আসবেন।"

"আবার কবে আপনার চরণ দর্শন পাব বাবা 🕫

শুক্রদেব হাসিরা কহিলেন, "ছেলের ক্ষিথে পেলেই মার কাছে ছুটে আসবে, কিছু ভাবতে হবে না মা।" শুকুদেব চলিরা গেলেন।

কল্যাণী বড়বরে আসিরা দেখিল, শুটি দশেক মেরে বসিরা আছে। সকলেরই বরস প্রার ১৫ হইতে ১৮র মধ্যে, কেবল একটি মেরের বরস বছর ১৩ হটবে এবং সেই সকলের চেরে দেখিতে স্থাী ও লাজনম। কল্যাণী ভাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "ভোমার নামটি কি পুকী ?"

মেরেটি ধীর কঠে কহিল "শ্রীনারারণী দেবী।"
"বেশ নামটি ত।"

ত্থদা ঠাকরুণ কহিল, "ভারী ঠাণ্ডা মেরে বউদি!
মা নাই, বুড়ো বাপ আছে, সংসারের সব কাজই ও একা
করে। আবার ওদের বাড়ী একটা মেরে মান্ত্র বছরখানেক হল ভাড়া আছেন, তাঁর প্রায় এক মাস অন্ত্র্থ,
ও তার যা সেবাটা করছে, কি বলব বৌদি।"

কল্যাণী কহিল "তাঁর দেশ কোথার খুকী ?" নারাণী মুছকঠে কহিল "থড়দার।" কল্যাণী লাশ্চর্য্যে কহিল, "তাঁর এক ভাইপো এখানে এলেছে না ?" নারাণী গভীর বিশ্বরে কল্যাণীর মুখের পানে চাহিল।

স্থাদা ঠাকরুণ কহিল, "হাা—এই কদিন হল এসেছে, ভার নাম ধীয়া ভূমি কি ভাদের চেন না কি বৌদি !"

"হাা—আমার মামার বাড়ী হচ্ছে ওঁদের গাঁরে।"

্ স্থাদা ঠাককণ গালে হাত দিরা কহিল, "ওমা, কি ভাগ্যি! বলবথ'ন আৰু দিদিকে, আহা রোগামাত্র—ভনলে কত ধুনী হবে।"

কাদখিনী আসিয়া কহিল, "সব বোগাড় হরেছে বৌদি, আর মিছে বেলা করে পিত্তি পড়াচ্ছ কেন ? এদের নিরে এস।"

সকলকে নববন্ত পরাইরা পরিতোব পূর্ব্বক আহার করাইরা কল্যাণী কুমারী-পূজা সাল করিল। ঘণ্টা ছই বাদে তাহাদের সকলকে লইরা স্থপদা ঠাকরূপ চলিরা যাইবার উপক্রম করিতেই, কল্যাণী স্থপদাকে কহিল, "নারাণী থাক্ একটু, আমি ওকে লোক দিরে পাঠিরে দেব।"

"বেশ ত বৌদি! তোমার কাছে থাকবে তার আর কথা কি ? থাক লো নারাণি, এর পরে যাস।"

সকলে চলিয়া গেলে কল্যানী নারাণীকে লইয়া উপরে আদিল। তাহাকে প্রশ্ন করিয়া দরাদেবীর এখানে আদা হইতে ব্যায়রাম হওয়া, ধীকর আগমন প্রভৃতি অনেক কথাই জানিয়া লইল। কল্যানী নারাণীকে কহিল, "পিদীমাকে বলবে ত ভাই বে কল্যানী দিদি এখানে এসেছে!"

নারাণী মাধা দোলাইয়া কহিল "বলব।"

"আমি একদিন তোমাদের বাড়ী বাব পিসীমাকে দেখতে।" "বেশ ত, কালই চলুন না।"

"উনি আর কতদিন এখানে থাকবেন ? ধীরুর পিসীমার অস্থুখ না সারলে ত আর যাবেন না ?"

ধীরুর উল্লেখে নারাণী মাথা নাচু করিয়া মৃহ কঠে কহিল, "তা ত জানি না।" নারাণীর এই সলজ্জভাব কল্যাণী লক্ষ্য করিল।

"তুমি তাঁর সঙ্গে কথা কও না ?"
নারাণী বাড় হেঁট করিয়া মাথা নাড়িয়া জানাইল "না ।"
"কেন ? তুমি ত ছেলে মান্তব।"
নারাণী মুহুকঠে কহিল "আমার লক্ষা করে।"

"তোমার বিষের সহদ্ধ আসছে না 🕍

নারাণী মাধা নীচু করিরা রহিল। কল্যাণী হাসিরা কহিল, "আমার কাছে কি লক্ষা করতে আছে, আমি বে তোমার দিদি!"

নারাণী সলজ্জভাবে মৃছকঠে কহিল, "বাবার টাকা নাই কি না···ভাই...

"তাই কোথাও ঠিক হচ্ছে না ?" নারাণী মাথা নাডিল।

কল্যাণী একটা দীর্ঘনিংখাস ফেলিল। বালালীর ঘরে অর্থহীন পিতার কল্পা হরে জন্মানো যে কতবড় অভিশাপ, সে যে কি লজ্জা ও বেদনা, তাহা ত তাহার অল্পানাই! সে বে নিজেই তাহা প্রাণ দিয়া অঞ্জত করিয়াছে। সমস্ত কল্পনার অবসান, সকল বাসনার সমাধি...বার্থ জীবনের মৌন বেদনা অমারণ কাল পর্যান্ত কল্যাণী মুথ ফিরাইয়া কহিল, "একটা কথা জিল্পাসা করব, বলবে নারাণী ?"

নারাণী চোধ নীচু করিয়া কহিল "কি ?"
"ওঁকে তোর পছল হয় ?"
নারাণী আর্ত্তকঠে কহিল "ছিঃ, দিদি—"
"কেন ? তাকে বিষে করতে তোর ইচ্ছে"—

নারাণী বাধা দিরা কুন কঠে কহিল, "না—আমার ইচ্ছে থাকতে নাই, থাকা উচিত নর। আমার বাবা আমার যার পারের তলার ফেলে দেবেন, সেইথানেই"— নারাণী আর বলিতে পারিল না।

কল্যানী গভীর বিশ্বরে নারানীর পানে চাহিরা ভাবিল "এ কি ! এ ত বালিকার সহজ্ঞ সরল স্থুর নর, এ বে এক অভিমানিনী নারীর চাপা কাল্লার শন্ধ,—এই বালিকার ভেতরই মুখ লুকিলে সে কাঁদছে, এ বুলি তাহারই প্রতিষ্কনি। তবে কি সেই ঝড় এখানেও বহিরা গেছে ! আশ্চর্যা কি ! বিবাহিত জীবনের কর্ত্তবা, সংখ্য ও সংখ্যারের পাঁচিল দিরা যে ঝ্রা থেকে নিজেকে সে আড়াল করিয়া রাথিতে চাহিয়াছিল, কিসের ধাঞ্জার তাহা একটি মৃহুর্ক্তে ভূমিশাং হইল ! তবে !—এই বালিকার কি ক্ষমতা যে সে শক্তিকে প্রতিহত করিতে পারে !

"আমি বাড়ী যাব—পিসীমাকে ওয়ুধ থাওৱাবার সমন্ন হল !" কল্যাণীর চমক ভালিল। মুদ্ধকণ্ঠে কহিল "আছা পাঠিনে দিছি। ঠাকুরঝি! নেতাকে নারাণীর সঙ্গে দাও—ও বাড়ী যাবে।"

নারাণী কল্যাণীকে প্রণাম করিরা কহিল, "পিনীমাকে বলব কাল আপনি আমাদের বাড়ী যাবেন ?" "कान यमि ना भावि--- এक मिन यांव।"

नातांनी हिनद्रा राजा। कन्यांनी पाँठे कित्रहिन शकाव পানে চাহিয়া রহিল। সূর্য্য তথনও অক্ত যায় নাই। গলার অপর পারে বালির চডার শেবে গাছওলোর গায়ে তথনও রক্তরশ্বি থেলা করিতেছিল। একদটে ভাহাই দেখিতেছিল, আর ভাহার মনটা বহুদিন---বিশ্বত-মতীত জীবনের আলোচনার ব্যস্ত ছিল। বিকৃত্ব সাগরের মতন তার মন এই কদিন ধরিরা কেবলই তোলাপাড়া করিয়াছে। **আব্দ**সে **রাস্ত** ও অবদাদগ্রস্ত। মনে পড়িদ সেই ছেলেবেলার কথা। সেই খেলাধুলো, টেচামেচি, ভাবনাবিহীন দিন গুলো। সকাল বেলা উঠেই পুতৃল-থেলা, দৌড়াদৌড়ি, তারপর পুকুরের জল মাতিরে তোলা। সমস্ত দিন হটোপাট। দিন শেবে বিছানায় এসে মার কোলের কাছে খুম। কভ শিগ্গির সে দিনপ্রলো কেটে গেল। তার পর এক নৃতন জীবন! কত স্থাধ্য কল্পনা । দেহ মনে কি এক অমুকৃতি — শেৰে সে সব এক দিন ওলট পালট হয়ে গেল, ছায়াবাজির মতন কোধার মিলাইরা গেল। আকাশের আর নৃতন বং নাই, স্থপ্র-সাগরের সে ঢেউ নাই, রহিল কেবল বাস্তবের কঠিন সত্য। যতদুর দৃষ্টি যার-কল্যাণী তুই চোথ মেলিয়া দেখিল ! किन नवहे रान थानि हहेना शिष्ट । किन्नुराज्हे रान जाहान প্রয়োজন নাই: কিছুই যেন মরণকাল পর্যন্ত ভাহার কোনই কাজে লাগিবে না। এই বিশ্ববাপী শুম্ভার শৃক্তার ভাহার কোন কোভ বা হুঃখ নাই। অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্তৎ স্ব নিশ্চল, সব নিক্ষল হইরা গেছে,—পৃথিবীতে তাহার কেছ নাই, তাহার কোন কাজ নাই, জীবনে কোন সাধ নাই,---তবু তাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। কেন? কোন काक नाहे- ७४ वाठिया थाकिवात कन्नहे वाठिए बहेरत ? এ কি শান্তি। এ কি বিছম্বনা! বিধাতার এ কি নিষ্টুর प्रखाः कथन नक्ता हरेबार्छ, कथन हितत मा व्यानिता चरत আলো দিয়াছে-কল্যাণীর কোনই থেয়াল নাই। চৈত্ত ফিরিরা আসিল তাহার নিজের চক্ষের জলে! আঁচলে চোথ মুছিরা জানালার গরাদের মাথা রাথিয়া বাছিরের স্তব্ধ অব্ধকারের পানে চাহিয়া সে তেমনি বসিরা द्रश्नि।

অদুরে গলার ঘাট হইতে কে তথন গাহিতেছিল—

"সকল তৃঃথের প্রদীপ জেলে,

দিবস গেলে করব নিবেদন

স্মামার ব্যথার পূজা হরনি সমাপন—" (ক্রমশঃ)



## মহিলা স্বেচ্ছাদেবিকা-বাহিনী

শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ

খবরের কাগ**ভে** মেয়েদের সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা হইরা থাকে। শিক্ষার অভাব, শারীরিক হুর্জনতা, শ্ৰমাত্ম ক নীতিজ্ঞান, অনাব**শ্ৰ**ক লক্ষাশীলতা এবং পদি৷ প্রথাই যে বিশেষভাবে এ দেশের উন্নতির পথে প্রধান অন্তরায়, ইহা প্রায় সর্ববাদিসন্মত। বিষয়ের বিশ্বত আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্ত নহে। আজ এইমাত্র বলিতে চাই যে, উক্ত সব কারণে আমাদের উপযুক্তা মেশ্বেরা জাতির উন্নতি-বিধারক একটা স্থুমহৎ কাজের সর্বাপেকা যোগ্যা হইরাও একেবারে সর্পদষ্ট অঙ্গুলির স্তার সমাজ কর্তৃক দুরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। বলা বাছল্য, আমি স্থায়ী মহিলা স্বেচ্ছাদেবিকা-বাহিনীর কথা বলিতেছি। গত বৈশাথের ভারতবর্ষে আমি পুনর্বিবাহে অনিচ্ছক অপচ কার্য্যক্রম বিধবা মেরেদের স্বাধীনভাবে সমস্মানে জীবিকা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের ও দশের কল্যাণকর একটা কাজের উল্লেখ করিয়া অন্ততঃ করেকজন মা-বোনের সহামুত্রতি স্থচক পত্র পাইরাছিলাম, ইহা লেখকের সৌভাগ্য না বলিয়া দেশের শুভলকণ বলা যায়। তাঁহাদের সন্মুথেই উপস্থিত প্ৰস্থাবটীও বিশেষভাবে করিতেছি।

স্বেচ্ছানেবকের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কোন কিছু বলিতে গেলে,

বুদক্ষেত্রের ভরাবহ দুশ্রের কথাটা মনে হওরা স্বাভাবিক। যুদ্ধকেত্রে সৈনিকের যে মূল্য, সেবকের মূল্য তাহা অপেকা কম নছে। অন্ত্ৰশন্ত ছারা নির্দ্ধসভাবে কডকগুলি জীবকে হত্যা করিয়া অপর কতকশুলি জীবের স্থপান্তি বিধান করা, আর কোন প্রাণীকেই হিংসা না করিয়া সেবা-শুশ্রাবা বারা কতকভাগি প্রাণীকে গৈহিক ও মানসিক ব্যাধি হইতে মুক্ত করা—এই ছইটী আপাত-দৃষ্টিতে পরম্পর-বিরোধী কাজের মধ্যে কোনটা স্ত্রীজাতির কমনীর স্বভাবে অধিকতর শোভন, ভাহা সহজেই বুঝা যার। প্রাথমটী সৈনিকের কাজ, ছিতীয়টী স্বেচ্ছাসেবকের কাজ। যুদ্ধক্ষেত্রের বাহিরে সৈনিকের কর্দ্তব্য বড় একটা নাই বলিলেই চলে; কিন্তু স্বেচ্চাসেবকের কর্মকেত্র অনস্ত ও অসীম। ক্ল কুদ্র শিশুর সংকীর্ণ শ্যাপার্শ হইতে জাতীয় মহাসমিতির বিরাট সভামশুপ পর্যাস্ত সর্ব্বত স্বেচ্ছাদেবকের কঠোর কর্ত্তব্য রহিয়াছে। সেবার পবিত্র ধর্মে মাতৃজ্ঞাতিরই বিশেষ অধিকার।

₹

"মেরেরা সৈনিক হইতে পারে কি ?"—এ প্রস্নের উত্তর দেওয়া অপেকা "মেরেরা স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গঠন করিতে পারে কি ?"—প্রস্নের উত্তর দেওয়া অনেকাংশে সহজ্ঞ। প্রশ্ন ছইটা সম্পূর্ণ পৃথক্—যদিও আপাত-দৃষ্টিতে

ইহাদিগকে পরস্পর আপেক্ষিক বলিয়া মনে হয়। প্রথমটীর নিশ্চিত উত্তর দেওর। সভ্যা সভাই বড় কঠিন। কোনরূপ উত্তর দিতে গেলেই নানা প্রকার সন্দেহ আসে। ছই একটা কারণেরও উল্লেখ করা যাইতে পারে। আৰু পর্যান্ত পুৰিবীর সর্বাপেকা উন্নত দেশসমূহেও বথারীতি মহিলা সৈম্বাহিনী তৈরার করা হর নাই। এমন কি এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে চিন্তা করিবার প্রবোজন হইয়াছে বলিয়াও মনে হর না। সম্প্রতি ইয়োরোপীর মহাসমরের সমর বিবদ্ধান কোন কোন জাতি বুদ্ধক্ষেত্রেও যথাসম্ভব মেয়েদের সাহায্য শইতে বাধ্য হইয়াছিল বটে, কিছু তথনও তাঁহাদিগকে প্রকৃত দৈনিকের কাজে নিযুক্ত করা হয় নাই। খাল বাক্লদ ও রসদ সরববাহ, আহতের সেবাগুল্লায়া, **অন্তাদি সংগ্রহ, সংবাদপত্র পরিচালন, পরিধা-ধনন—প্রভৃতি** কাব্দ মেরেদের বারা করানো হইত। আমেরিকার কোন কোন অংশে অধুনা মেরেদের সামরিক ব্যায়াম শিক্ষার সলে দকে তীর-ধত্ম চালনা প্রভৃতি শিক্ষারও বন্দোবস্ত আছে বটে, কিছ তাহাও অনেকটা দর্শকের পরিত্থির জন্মই বলা यात्र ।

অপর পক্ষে, মহিলা বেচ্ছাসেবিকা-বাহিনীর বহু দৃষ্টান্ত দেওরা যাইতে পারে। আমাদের মতে বিগত মহাসমরের মহিলা-সংঘকে সৈনিকবাহিনীর অস্তর্ভূত না করিরা মহিলা বেচ্ছাসেবিকা-বাহিনীর পর্যারে স্থান দিলে ভাল হইত। এ ছাড়া, সাংসারিক নিত্য-নৈমিত্তিক কান্ধে কর্মে আমরা মাতৃজাতির সেবাকার্যপ্রেরণতার স্বাভাবিক পরিচর পাইরা থাকি, ইহার প্রমাণ অনাবশুক। এ সব কারণে দিখাশুর হইরা আমরা বলিতে পারি যে, স্বেচ্ছাসেবকের কর্ম্বরপালনে মহিলা-সজ্ব পুরুষ-সভ্ব অপেক্ষা অধিকতর কার্যকের হইবে।

খেছাসেবক বলিতে আমরা তাঁহাকেই নির্দেশ করি, বিনি পরার্থে, শান্তিপূর্ণভাবে, এবং ভারসঙ্গত ও বৈধ উপারে প্রত্যেক সংকাজের জন্ত সর্ব্ধতোভাবে নিজের ইচ্ছার সর্বাদা প্রেক্ত থাকেন। মোটামুটি হিদাবে ইহাকেই খেছোসেবকের সরল সংজ্ঞা বলা যাইতে পারে। বড় বড় সামাজিক বা জাতীর আত্মত্যাগের কথা ছাড়িরা দিরা কেবলমাত্র স্থ পরিবারের দিকে তাকাইলেই আমরা অনারাসে ব্রিতে পারি বে, পুরুষজাতি অপেকানারী জাতির মধ্যে পরের

কন্যাণার্থ আত্মহারা হওয়ার স্পৃহাটা অধিকতর স্বাভাবিক। জন্ম হইতে মৃত্যু পৰ্যাস্ত মাতৃজাতি পরের জন্মই সকল কাজ করিরা থাকেন। ভাঁছারা যেন পরের কল্যাণার্থই জীবন ধারণ করিলা থাকেন। যে নারী জীবনে কথনও **অপরের** সেবা করিবার স্থযোগ পান নাই, ভাঁহার নারীছই অসম্পূর্ণ থাকে। নারীর পেবার আন্তরিকতা আছে বলিরা সেবিত ব্যক্তি সহজেই পরিভৃপ্তি লাভ করিতে পারে, ইহা নিঃসন্দেহে আরও একটা ভাবিবার কথা এই বে, বলা যায়। সাধারণতঃ দেখা যায়, মেয়েরা যত সহজে সংকার্য্যের ছারা লোকের শ্রদ্ধা ও বিখাস আকর্ষণ করিতে পারে, পুরুষেরা তত সহজে পারে না। মেয়েরা সরল বিখাসের সহিত প্রাণ-মন ঢালিয়া অপরের কল্যাণ কামনার আন্ধনিরোগ করিতে অভান্ত থাকার, সহকেই লোকপ্রির হইতে পারে। লোকপ্রিয়তা শ্বেচ্ছাসেবকের কর্ত্তব্যপালনে অঙ্কতম প্রধান সহায়। ইহা ক্লভকার্য্যভার পরিচারক।

স্বেচ্ছাসেবকের মান্সিক ও শারীরিক উভন্নবিধ শক্তি প্রচুর পরিমাণে থাকা আবস্তক। অবস্ত এ কথা স্বীকার্য্য যে, দৈহিক অপেকা মানসিক শক্তির অধিক প্রয়োজন। নির্মিত সংব্ম এবং উপবৃক্ত শিক্ষা ছারা মনকে শক্তিশালী করা যার। সাবধানতার সহিত স্বাস্থ্যের নিরম পালন এবং যথারীতি ব্যায়াম চর্চা ছারা শরীরের প্রষ্টিদাধন ও দৈহিক বল অর্জ্জন করা যায়। নারীর কি তেমন দেহ বা মন নাই ? নারী কি ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে কর্ম্মণক্তির সম্যক বিকাশ সাধন করিতে পারে না ? সুশিক্ষা দারা মনটাকে সংযত করিরা আত্মাকে জ্ঞানালোকে প্রদীপ্ত করিতে নারী কি অসমর্থ গু সংযমের ছারা প্রবল ইচ্ছালক্তিকে স্থপরিচালিত করিয়া নারী কি কোন সংও মহৎ কার্য্যের দারিছ বছন করিবার উপযুক্ত হইতে পারে না ? ইহা নিশ্চর যে স্ত্রীজাতির অন্তঃকরণ পুরুষজাতির অন্তঃকরণ অপেকা অভাবত: দৃঢ়তর ও মহন্তর। ইহাকে স্থনির্মল এবং চির-পবিত্র রাখিবার জঞ্চ মাতৃঞ্চাতির স্বভাবস্থলভ আন্তরিক যত্নের কথনও অভাব হয় না।

আপাত-দৃষ্টিতে মেরেদিগকে মানসিক শক্তিতে ছর্মন বলিরা মনে হর। কিন্ত প্রফুতপক্ষে ইহা সম্পূর্ণ ভূল ধারণা। তাঁহাদের লক্ষ্য সর্মধাই হির, অচঞ্চন। তবে, লক্ষ্য-বন্ধ লাভের উপার্থানি মাত্র পরিবর্ত্তনশীক হইতে দেখা বার। পরিবারের কেহ সাংঘাতিকরণে অক্স্কু হইলে মেরেরা বেমন অনক্সমনা হইরা সেবাগুঞ্জ্যা করিতে পারে, পুরুষদের দ্বারা ভাষা কথনই সম্ভবপর নহে। ব্রত-নিরম পালনে অথবা পূলা-অর্চনার সরল বিখাসী মেরেরা যেরপ একাগ্রতা ও সংঘমের পরিচর দিরা থাকেন, তাহা ভাবিতেও মনে আনন্দ হর। বিখাসহারা সন্দিশ্বচেতা পুরুষজাতি সে একনিষ্ঠতার পরিচয় কিরণে দিবে ? অবশ্র দ্বীলোকের আচার নিরম অনেক সময় সামাজিক হিসাবে বাডুলভার সমত্ল্যই অহিত- গিয়াছেন। এ ছাড়া প্রাচীন ও আধুনিক, দেশের এব।
বিদেশের অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। বরদা ও
বোদাইএর কোন কোন বালিকা-বিভালয়ে অধুনা যথারীতি
ব্যায়াম-চর্চার স্থবন্দোবত করা হইয়াছে। ইহা অত্যন্ত
স্থবের বিষয়।

স্বাস্থ্য-নীতি পালন দারা মেয়েরা অন্ত**ঃ পুক্ষের সমান** স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারে, ইহা সর্ব্বাদিসম্বত। **অগ্নিকাঞ্জে** ক্রুত সাহায্য প্রদান, দোড়-দৌড়, সাইকেল দৌড়, বস্তার



वत्रमात्र स्थात्रपत्र वार्गात्राम-ठळी।

কর বলিরা পরিগণিত হয় ; কিন্তু এই কেন্দ্রীভূত শক্তিটাকে স্থপরিচালিত করিরা আশ্চর্য্য ফল পাইতেও দেখা যায়।

( 9 )

বাল্যকাল হইতে ব্যারাম-চর্চার যথারীতি স্থবোগ দিলে শারীরিক শক্তিতেও মেরেরা যথাবোগ্য স্থান লাভ করিতে পারিবে। উদাহরণ স্বরূপ এখানে কুমারী তারাবাইএর উল্লেখ করা বার। করেক বংসর পূর্ব্বে তিনি বাংলাদেশের নানা স্থানে অসাধার্ত্ত্বপ শারীরিক শক্তির পরিচর দিরা

ন্দীত নদী সাঁতরাইরা পার হওরা, অশ্বরধ বা বাল্পীরবান চালনা প্রভৃতি নিত্যপ্রবাজনীর সাহসিক কাজগুলি পুরুবের একচেটিয়া বলিরা আজও লোকের আন্ত ধারণা রহিরাছে। যথারীতি ব্যারাম বারা বলিঠদেহ মেরেরা প্রয়োজন মত এসব কাজে অনারাসে পুরুবের প্রতিযোগিতা করিতে পারে। কিছুদিন পূর্বেও একজন আমেরিকাম মহিলা মাত্র করেক ঘন্টার 'ইংলিশ প্রধালী' অনারাসে সাঁতরাইরা পার হইরাছেন। ইতিপুর্বের আরও এ৪ জন মহিলা উক্ত প্রধালী

স্বেচ্চাদেবিকার পক্ষে এরপ শারীরিক শক্তির খুব বেশী দরকার নাও হইতে পারে: কিন্তু প্রকৃত খেছাসেবিকার সময় সময় এরপ হঃসাহসিক কাজও দরকার হইতে পারে, এই কারণেই এখানে উল্লেখ করিলাম।

অটুট স্বাস্থ্য এবং স্থান্য মানসিক শক্তি এই উভয়ই व्यक्तारमवकवाहिनोत्र अक्यां मृन्धन, देश मर्सपा मरन

রাখিতে হইবে। এতদাতীত মেরেদের মধ্যে স্বেচ্ছাসেরকের উপযোগী অস্তান্ত কুদ্র ও বুহৎ ওণসমূহেরও অভাব আছে বলিয়া মোটেই মনে হয় না। আত্মসন্মান-জ্ঞান, আত্য-বিশ্বাস, আত্মতৃপ্তি, আত্ম-সংযম, আত্মত্যাগ, আত্মোৎ-সর্গ, জুর্বান এবং অসহায়ের প্রতি অমুকম্পা, রুগ ও অত্যাচারিতের প্রতি স্নেহ-প্রবণ্ডা, উদারতা, সহিষ্ণুতা, বিনয়—প্রভৃতি বাধাতা. সদপ্রবাশি মেরেদের স্বাভা-বিক ধর্ম। এসব গুণাবলীর অধিকাংশ মেরেরা জন্ম হই-তেই প্ৰাপ্ত হইনা থাকে। তাঁহাদের লিগ্ধ কোমল অন্ত:-করণ বেন ইহাদের শার ছারাই গঠিত।

ম্বেচ্চাদেবক আত্মত্যাগের জীবন্ত প্রতিসূর্ত্তি বলিলেও

কুমারী নাজীরবাই সেখ, ইনি বরদার প্রসিদ্ধ ব্যারাম-বীর শ্রীযুক্ত মাণিক রাওবের সহারতার ভারতীর नातीरमत डेनरगंगी वार्ताम-व्यनांगी আবিভার করিয়াছেন।

পভূাক্তি হর না। তাঁহার তদকুষারী অসীম মানসিক ক্ষমতা बाका हाई। बाजुबाजित विल्विष्टे এই यে छाँहात्रा वाला, रोवरन वा वार्षरका रकान नगरबरे निर्वत स्थ-चाम्बरमात्र দিকে মোটেই দৃক্পাত করেন না। তাঁহারা সর্বদা প্রাতা, খামী, সন্তানাদি ও অক্তান্ত পরিবারবর্গের সেবাওক্রবা. বিধানে বন্ধপর থাকিয়া বেরূপ ভৃতিলাভ করেন তেমন আর কিছুতেই নহে। পরের বস্তু নিজের পার্ব কি করিয়া

বেচ্ছার অমানবদনে ত্যাগ করিতে হর, তাহার অবস্ত দুষ্টান্ত ন্ত্রীজাতি। অপর দিকে, আত্মসন্মান রক্ষণে এবং স্বপরিবারের গৌরব বর্দ্ধনে জ্রীঞ্চাতি সর্ব্বদাই অতি সাবধান। নারীর অন্ত:করণ স্বভাবতই অতি কোমণ। নারীজাতি সহজেই তুর্বলের প্রতি সহামুভতিসম্পন্ন, দরিদ্রের প্রতি দরালু এবং ক্র্য বা অত্যাচারিতের প্রতি ক্ষেহপরবশ হইরা থাকেন। এইসব কারণে অপরের কল্যাণার্থ নারী অসীম তঃখ যন্ত্রণা

> সম্ভ করিয়াও অসমসাহসিক (এমন কি অমাছবিক) কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন। উদ্দেশ্য সিছির জন্ম নারী যে-কোন কইদারক তুর্ব্যবহার হেলার ক্রিতে পারে, ইহার প্রমাণ আমরা সমাজে **मर्खप्रा**डे পাইতেছি।

ধৈৰ্য্য, বাধ্যভা, বিনন্ন প্রভৃতি গুণে নারী অতুলনীয়। পুৰুষ এসৰ বিষয়ে কথনই নারীর সমক্কতা আশা করিতে পারে না। খেছা-সেবকমাত্রেরই এসব ৩৭ শিশুসুলভ थाका हाहै। সর্গতা, হৃদরের পবিত্রতা এবং মেতের বিশুছতা নারীর 'মনে অতি .দৃঢ় বিখাসের স্টি করে। এই স্থায় বিখাসের বলে নারী মনোনীত महर डिक्स जिब्दि वर्ष ना

করিতে পারে এমন কাব্ব নাই। প্রব্যোক্তন অনুসারে ল্লীলাভিতে ত্যাগ, সংযম, সংসাহস, দক্ষতা প্ৰভৃতি সৰুল শ্বশেরই পর্যাপ্ত পরিচর পাওরা বার। অতএব, পুরুষ অপেকা নারী চর্মল-এ ভ্রাস্ত ধারণা সমর্থন করার কোন সজত কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না।

এতহাতীত অন্ত একটা কথাও স্ত্রালোকের নম্বন্ধে লোর করিরা বলা বার। পুরুষেরা বেষন নির্লক্ষভাবে প্রকাঞ বিবিধ পাপকার্য করিতে অভান্ত হইয়া পড়িয়াছে, রমণীরা সেরপ কাজ করিতে গেলে তাঁহাদের চরিত্রগত স্বাভাবিক লক্ষাই প্রবল প্রতিবাদ কারতে, আশা করা যায়। আমাদের বিশ্বাস, স্থাচ় স্থায়ী স্বেচ্ছাসেবকদল গঠনের সর্কোংকৃষ্ট এবং পবিত্রতম আদর্শ উপাদান কেবলমাত্র জ্রীজাতিতেই সম্ভব। আশাম্করণ একটী মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা-বাহিনী স্থগাটিত হইলে প্রধানতঃ স্বজাতির কল্যাণে ইহাকে নিয়োজত করা যাইতে পারে; এবং ক্রমে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ভাবে ইহা সমগ্র মানব-সমাজেরও মলল সাধন করিতে পারে। এমন দিনও হয় ত আসিতে পারে, যথন এই মহিলা-স্বেচ্ছাসেবিকা-বাহিনী উ:হাদের মাতৃহ্বদেরর অফুরস্ক

উত্তর এই যে, যিনি ভালা-গড়া বা উত্থান-পতনের আদি কারণ, সেই সর্কাশক্তিমান সর্কানিরস্থা পর্যেশ্বরই আমাদের যুগ্যুগাস্তের পরাধীন নারা-সমাজে নবজীবনের উদ্ধাম প্রেরণা সঞ্চারিত করিবেন। নবজাগরণের ক্চনা ইতিমধ্যেই আমবা দেখিতে পাইতেছি।

এই নবভাগ্রত নারী-সমাজকে আমাদের সাদের অভিনন্দন জানাইভেছি। কে বলিতে পারে বে ইহা এক দিন সমগ্র মানব-সমাজের হিতসাধন না করিবে 
মামাদের দেশে তেমন ব্যাপক ভাবে নারী-আন্দোলন আজও অগ্রসর হইতেছে না। তাহার কারণ, আমাদের দেশে শিকিতা মেরের সংখ্যা খুবই কম (অক্সাল্প দেশের

তুলনার আমাদের দেশে লেখাপড়া-জানা পুরুষের সংখ্যাই ত
উল্লেখের অ্যোগ্যা, তার পর
মেরেদের কথা ভাবিতেও চক্ষে
জল আসে)। সৌভাগ্যের
বিষয়, এই মৃষ্টিমেয় শিক্ষিত
মহিলারাই তাঁহাদের স্থায়্য
অধিকার লাভের জন্ম ক্ষমতাস্থারী যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন।
এই কারণে পুরুষেরাও আজকাল
কোন কোন স্থান সমাজ ও রাষ্ট্রক্ষেত্রে নারীর স্বাভাবিক অধিকার
স্থীকার করিতে বাধা হইরাছে।



महिना-(ऋक्।प्रिका-बाहिनो, कानपुर कः छान अधिरवनन।

মেহধারার ধরপ্রোতে আধুনিক শুক্তগর্ভ বিশ্বপ্রেমবাদের সমস্ত পদ্ধিনতা ধৌত করিয়া এক অভিনব উদার ও পরমতসহিষ্ণু বিরাট মানব-সমাজ গঠন করিতে পারে।

( )

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কিরপে এবং কাহার ঘার।
এরপ অভিনব বৈচিত্রাবিশিষ্ট মহিলা-বেছ্নাসেবিকা-বাহিনী
গঠন করা সম্ভব ? ইহা সভ্য যে আমরা ভারতবাসী জাতি
হিসাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপিরা বিজাতীয়ের অধীনতাশৃত্রাল বন্ধ আছি। স্কুতরাং, আমাদের অধীন নারীসমাজ দাসের দাস বলিলেও ক্ষমা পাইতে পারি। এরপ
মজ্জাগত দাসন্ত-মুগ্ধ নারী-জাতিকে প্রকৃত মন্ত্র্যুত্বের
বীজ্মজ্ঞানে সঞ্জাবিত, করিবে কে ? এ বিকট প্রশ্নের সহজ্ঞ

( & )

দেশের রাজশক্তি এবং পুরুষশক্তি প্রতিবন্দিতা করিলেও
অদ্র-ভবিষ্যতে নারী কেবলমাত্র আআশক্তির প্রভাবে
নিজের জন্মগত স্বাভাবিক অধিকার লাভ করিবে, ইং।
নিঃসন্দেহে বলা যার। যথন একটা জাতিতে বা সমাজে
কালোপযোগী শ্রেষ্ঠ সভ্যতার সহিত ব্যাপক ভাবে প্রতি-যোগিতা করিবার জন্ম স্বাভাবিক প্রেরণা অমুভূত হর,
তথন অভীষ্ট বস্তু লাভ না হওয়া পর্যন্ত ইহা লক্ষ্যন্ত ইইতে
পারে না, এমন কি শক্তির অভাবও অক্সত করে না।
নারী-সমাজের উরতির জন্ম আজ সেই বিশ্ব-প্রেরণা দেশমর
দেখা দিরাছে। ইহার ক্ষতকার্য্যতা অবশ্রন্থানী। প্রক্রেরা
যদি নারীর বর্জমান সম্প্রা-সমরে চির-উদাসীন থাকে, তাহা হইলেও নারীন্ধাতির অগ্রগতিতে বাধা পড়িবে না; তবে,
লক্ষ্যন্থলে পৌছিতে সমন্ন একটু বেশী লাগিতে পারে।
নারীন্ধাতির উন্নতি যত শীন্ত হইবে, দেশের ও সমান্ধের
পক্ষে ততই মকল। মেরেদিগকে সাহায্য করা পুরুষদের
সর্বতোভাবে কর্ত্তর। প্রথমতঃ সামান্ত করেকজন
কর্ম্বঠ, শিক্ষিত, এবং উৎসাহী মহিলাকে তাঁহারা
কার্য্যোপযোগিনী করিরা তুলিতে পারেন। ঐ মহিলারাই
ক্রেমে স্থলাতীন্নাদের মধ্যে নবজীবনের অমিত শক্তি সঞ্চারিত
করিতে পারেন। এইরূপে করেক বৎসরের মধ্যে সম্পূর্ণ
স্বতন্ত্র ভাবে মহিলারাই নিজেদের দলের শ্রীবৃদ্ধিসাধন
করিতে পারিবেন।

দৃষ্টান্ত শ্বরূপ শিক্ষাবিভাগের উল্লেখ করা যার। মেরেরা প্রথমত: বালকদের স্কুল কলেজেই শিক্ষা প্রাপ্ত হইত।
অবশু ইহাতে অগ্রগামী মেরেদের যেমন সংসাহসের পরিচর
পাওরা যার, তেমনি মেরেদের উরতিকরে অভিভাবকের
উদারতাও অতি প্রশংসনীর। পুরুষ ও নারীর সন্মিলিত
প্রচেষ্টার ফলে অধুনা প্রার সর্বঅই মেরেরা অল্লাধিক
পরিমাণে শিক্ষার স্থ্যোগ পাইতেছে। অধিকাংশ স্থলেই
মেরেদের পরিচালিত স্কুল-কলেজ দেখিতে পাওরা যার।
এমন কি সম্পূর্ণ শতর ভাবে মেরেদের স্থাপিত এবং মেরেদের
পরিচালিত প্রতিষ্ঠানও আজকাল বিরল নহে। শিক্ষাবিভাগে যাহা সম্ভব হইরাছে, অক্লাক্ত বিভাগেও ভাহা
নিশ্বরই সম্ভব হইবে, সম্পেহের কোন কারণ নাই।
বর্ত্তমান যুগের পুরুষেরা মেরেদিগকে কালোপযোগী
শাবলম্বী করিবার জক্ত সর্বতোভাবে আন্তরিক চেষ্টা
করিতেছেন, ইহা পুরই আশার কথা।

(9)

আমাদের প্রস্তাবিতরপ বেচ্ছাসেবকবাহিনীতে আপাততঃ ব্বক-ব্বতীর সমিলিতভাবে কাল করাটী কাহারো কাহারো পক্ষে একটু বিসদৃশ বা লক্ষালনক বলিরা মনে হইতে পারে। কিন্তু কর্ত্তব্য কর্ম্মের গুরুষ ও দারিছের কথা ভাবিলে ইহাতে এরপ সন্দেহের কোন স্থান থাকিবে না। ইহা অনারাসেই ব্রা যার, যে সব কর্মী স্বেচ্ছার সেবাধর্মরপ একটা গুরুতর দারিছ মাথার লইতে যাইবে, তাহাদের কঠোর সংঘর, কর্ম্মের প্রতি আন্তরিক শ্রহা এবং সর্কোপরি গভীর আন্তর্তাগ থাকা চাই। ভোগ-

বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্ত বেচ্ছাসেবকবাহিনীতে বোগ দিবার কাহারো প্রয়োজন হর না। তবে মাছব-মাত্রেরই সামরিক জ্রম বা পদখালন হওয়া সভব—এই বিবেচনার পরিচালকদের বধাসম্ভব সতর্ক থাকা উচিত। প্রথমেই কর্মক্রেত্র খুব বিস্তৃত না করিয়া উল্ভোগীয়া অ অ ল্রাভাভগিনীদিগকে বেচ্ছাদেবকধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারেন। তৎপরে, বধাসম্ভব নিকট-আত্মীয় এবং প্রতি-বেশীদিগকে লইয়া একটা ছোট বক্ষের সমিতি গঠন

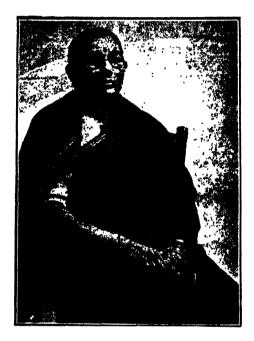

কাণপুর মহিলা-শ্বেচ্ছাদেবিকা-বাহিনীর অধ্যক্ষা

ক্রীমতী তৈবাই দীক্ষিত।

করা যাইতে পারে। এইর্পে ক্রমে স্বগ্রামে মেরেদের ও ছেলেদের স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাদেবকবাহিনী জনারাদেই প্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারে।

(b)

মহিলা-খেছা-সেবিকা-বাহিনীর কর্ত্তব্য সাধারণতঃ নারীসমাজেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। শারীরিক, মানসিক,
আর্থিক, সামাজিক, জাতীর, রাষ্ট্রীর প্রভৃতি বিবরে স্ত্রীজাতির
অভাব-অভিবোগ ও ছঃখ-যত্ত্রপা অক্রন্ত, ইহা সহজেই
অন্তমের। মেরেরা বুগ-বুগান্ত ধরিরা নীরবে কভ বে অভ্যাচার
অবিচার সহু করিরা আসিতেছে তাহা বর্ণনার অভীত।
স্ত্রীজাতির ছঃখ গান্ব করিতে মৃহিলা-খেছাসেবিকা-

বাহিনী খুবই কার্য্যকরী হইবে, আশা করা যার। দেশের ও জাতির স্বাধীনতা যদি বস্তুতঃই আমাদের কাম্য হইরা থাকে, তবে আমাদের নারী-সমাজকে যথাসম্ভব কাজে লাগানো দরকার। এই উদ্দেশ্ত প্রনােদিত হইরা প্রত্যেক নারীকে সর্বতাভাবে স্বাবল্যী করিরা তুলিতে প্রত্যেক দেশপ্রেমিক পুরুষের আশুরিক চেষ্টার ও প্রত্যক কর্ম-প্রবশ্তার নিতান্ত প্রয়োজন। ইতিপুর্ব্বে সকল দেশেই নারীসমাজকে কর্মক্ষেত্রের বাহিরে রাথা হইত। কেবলমাত্র পুরুষজাতির সংখ্যান্থসারেই একটা সমগ্র জাতির শক্তি নিরূপিত হইত। কিন্তু এখন অন্তান্ত সভ্যদেশে স্ত্রীজাতিকেও পর্কষ্বের সমকক্ষ করির। কর্মক্ষেত্রে টানিয়া আনা হইয়াছে।:



আমেরিকার মহিলা-তীরন্দার ।

মুতরাং, তাহাদের শক্তি মোটামুটি হিসাবে বিশুণ বাজিরা গিরাছে। আজ সভ্য-জগতের সকে প্রতিবন্দিতা করিতে হইলে আমাদের এ বিষয়ে উদাসীন থাকিলে চলিবে না। দেশের ও জাতির কল্যাণার্থ (পারিবারিক ও সামাজিক কর্ত্তব্য ছাড়াও) পুরুষ ও লীর মধ্যে শ্রম-বিভাগ অপরিহার্য্য হইরা উঠিরাছে। নব্যুগের আহ্বানকে অবহেলা করিলে আমাদের শ্রাজ-শ্রম কর্মনা-রাজ্যেই থাকিরা যাইবে, বাত্তব জগতেইবার অভিশ্ব ক্থনও অল্পভ্য করা যাইবে না।

( > )

ষহিলা-বেচ্ছানেবিকা-বাহিনী গঠন করে মোটাম্ট ভাবে মেরেদের বরুস ১০ হইতে ২০ ধরা বাইতে পারে। দশ বংসর বরুসের বে কোন মেরে, স্বেচ্ছাসেবিকার ভালিকা-কুক হইরা ৩৪ বংসর বধারীতি শিকালাভের পর বিবাহিত অবস্থায়ই বেশ যোগ্যতার সহিত আরও ৫।৬
বৎসর উক্ত বাহিনীতে কাজ করিতে পারিবে। তুর্ভাগ্য
বশত: ইতিমধ্যে বাঁহারা বিধবা হইবেন এবং বাঁহাদের
অপরিহার্ব্য অপর কোন সাংসারিক বন্ধন থাকিবে না,
তাঁহারা ইচ্ছামূসারে উক্ত পবিত্র ধর্মের সেবিকা রূপেই
সসন্মানে জীবন যাপন করিতে পারিবেন। অক্ত দিকে
বিবাহিত মেরেরা সন্তান-সন্ততির শিক্ষা-করে স্থীয় অভ্যন্ত
বিস্থার সন্থাবহার করিতে পারেন। ইহাতে এক দিকে
বেমন স্থায়ী মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা-বাহিনী গঠনের সহারতা
হইবে, অপর দিকে তেমনি, সমাজের বালক-বালিকাদের
মধ্যে আদর্শ স্বেচ্ছাসেবক হইবার জন্ত একটা তীত্র প্রেরণা

স্বতঃই দেখা দিবে।

সৌভাগ্যের লক্ষণ এই যে, নিধিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সন্মিলনের অধীনে একটা স্থায়ী মহিলা-স্বেচ্ছাসেবিকা-বাহিনী গঠন করিবার জন্ম প্রেবল চেষ্টা চলিভেছে। উক্ত বাহিনীর হস্তে কভকগুলি গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার অর্পণ করা হইয়াছে। এই ক্রম-বর্জিফু মহিলা-বাহিনীর সর্বালান উন্নতি কামনা আমরা করিভেছি।

নেতৃর্দের কর্মকৃশলতা, গঠন-নৈপুণ্য, আগ্রহ প্রভৃতির উপর প্রধানতঃ প্রত্যেক আন্দোলনের স্থায়িছ নির্ভর করে। কোন একটা আন্দোলনের স্থায়ী ফললাভ করিতে হইলে, সর্বোপরি অক্তঃ

করেকজন নেতৃত্বানীর ব্যক্তির জীবনব্যাপী নিঃস্বার্থ সাধনা চাই। এই সব আত্মত্যাগী ও অক্লান্ত কল্পীরা এক দিকে বেমন অধীনন্ত মেরেদিগকে স্থপরিচালিত করিবেন, তেমনি অন্ত দিকে, প্রারোজনীর অর্থাগমের স্থাবন্থা রাধিবেন। আমাদের দেশে অর্থের অভাবেও অনেক মললকর প্রতিষ্ঠান অকালে বিলুপ্ত হইরা যার।

( >0 )

মহিলা-স্বেচ্ছাসেবিকা-বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা সন্থক্ধ আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে একটীমাত্র উদাহরণ দিয়াই এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। পূর্ব্বেই এক স্থানে বলিরাছি যে, মেরেদের এমন কতকপ্রতি বিশেষ হঃথ আছে, যাহা মোচমার্থ কেবলমাত্র মহিলা-স্বেচ্ছাসেবিকার দারাই সাহায্য করা যাইতে পারে। গাচ বংসর পূর্ব্বে একবার

**পূ**र्वर क त्रवन पृनिवाशुरङ এवर উত্তরবকে ভীষণ বস্তাহ বিস্তর ক্ষতি করিয়াছিল। শত শত গ্রামের অধিবাসীরা অনেক দিন পর্যান্ত গৃহশুগ ছিল। আক্সিক গুর্বটনার সমর বিশেষভাবে মেরেরা অত্যন্ত ভর পাইরা থাকে। এ ব্দবস্থার গর্ভিনী মেরেরা অকালে প্রদেব করিরা থাকে। সেই নিরাশ্রম অবস্থার প্রদবের সংখ্যা এত অধিক হইরাছিল বে, কোন কোন গ্রামে উপযুক্ত ধাত্রী পাওয়া তো দূরের ক্থা, অনেক হলে প্রাথমিক সাহায্যের জন্ত্রও মেরে ক্র্মার

निजान प्रकृति रहेन्नाहिन। ७४ वहे कात्रान्ड प्रात्क প্রস্তি ও শিশু অতি শোচনীয় অবস্থায় মৃত্যুয় কোলে চির আত্র শইরাছে। সে যে কি করুণ দৃত্ত, তাহা লেধার माहार्या वुसारना वक्हे मक। भाठकवर्ग बश्चमारनव माहारवा বরং অনেকটা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

মহিলা-স্কেটানেবিকা-বাহিনীর একটীমাত্র দৃষ্টান্ত এথানে मिनाम। नाशावन कर्खना छाड़ा अक्रम निरमय कर्खनावहर यत्वष्टे जिलाहद्रण त्मलका यात्र ।

# ধোকার টাটি

#### চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

এর ত্দিন পরে তেস্রা দিনের সকাল বেলা রাম্যাত মন্ধলা জামা কাপড় পরে' পরাণ-বাবুর বাড়ীতে যাবে वरन' बस्ना हरना। जङ इपिन (म रङन मार्थ नि, মাথার চুল রুক্ষ উল্লোপুকো; তাতে তার চেহারাটা হরেছিলো অনাহারক্রিষ্ট ক্রের মতন।

कामगाइ श्नथत शानपाद्यत ही । शूँटक वात क'रत ৩২ নম্বর বাড়ীর সামনে এসেই দেখুলে মস্ত বড়ো বাড়ী। বাড়ার দরকা পার হয়ে দেউড়িতে চুকেই রাম্যাছ দেখ্লে দেয়ালের গায়ে একটা কাঠের পাটার সাদা রং দিরে ইংরেজী ও বাংলার লেখা আছে---

Paranchandra Biswas.

শ্রীপরাণচক্র বিশ্বাস বাড়ীতে আছেন, Īn.

Please come in. আসিতে আজা হউক।

हेश्टबक्या ७ हेश्टबकी कांग्रमात्र दिनी वक्रानाकरमत्र বাড়ীর সাম্নে গৃহকর্তা বাড়ীতে আছেন কি না জামাবার জন্তে in বা out লেখা থাকে রাম্যাছ দেখেছে; কিন্তু পৃহক্র্যা বাড়ীতে আছেন এই সংবাদ দেওরার সঙ্গে সঙ্গে আগন্তক অনুসন্ধানীকে গৃহে অভ্যৰ্থনা কর্বার ব্যবহা এই মতুন দেখে রাম্যাত্র মন অত্যন্ত খুলী হলো। গুহকর্তা ৰাড়ীতে না থাক্লে কি জানানো হয় জান্বার কৌড়্হলে त्रामवाक् अक्वात्र शरभत्र अमिक अमिक स्मर्थ निर्त्त हर्हे क्ति कार्छत होना हाक्नाहा अशाल होतन मिल-"in

আছেন" ঢেকে গিয়ে বার হলো— Out, please call at another time; বাড়ীতে নাই, অনুগ্ৰহ করিয়া অঞ সময় আদিবেন। এই লেখার পাশেই চিল্তে কাগজের থাতা একথানা, শক্ত রেশমী স্তোয় বাঁধা ঝোলানো আছে, আর থাতার প্রত্যেক পাতার উপর লেখা আছে— Please leave your name and address— অহুগ্রহ করিয়া আপনার নাম ঠিকানা রাখিয়া যাইবেন। সেই থাতার পাশে একটা রূপাণী সরু শিক্ষণে বাঁধা একটা (भन्मिन सून्रह।

রামধাছ এই সব দেখতে দেখতে এক মুহূর্ত্ত ভেবে নিয়ে ঠিক কৰ্লে—সে যে পরাণ-বাবুর নামের পাটার ঢাক্নি সরিয়ে ভিনি বাড়ীতে না থাকার সংবাদ প্রকাশ করেছে, দেটা আর বদল কর্বে না; তা হলে তার পরে আর কোনো লোক পরাণ বাবুর কাছে গিয়ে ভিড় বাড়াবে না; এর পরে যারা আস্বে তারা খেউড়ি থেকেই ফির্বে; এখনো বেশী বেলা হয়নি, এখনো বেশী লোক এলে **লো**টেনি নিশ্চর; যারা এসেছে তারা চলে' গেলে সে একলাই পরাণ-বাবুর সঙ্গে নিরিবিলি কথা বর্ণবার স্থবোগ পাবে।

রামবাছ মিনিট পাঁচ সাত কেউড়িতে দাড়িরে থেকেও কোনো লোকের সাক্ষাৎ বা সাড়া পেলে না। দেউডিডে দরোয়ানের উপদ্রব নেই-এ কী-রকম-বড়োলোক।

রাম্যাছ ইতত্ততঃ কর্তে কর্তে একটু এগিছে গেলো—
দেখলে দেউড়ির গুণাশে গুটো দালান উঠে গেছে এবং
দালানের কোলে গুটো বড় বড় ঘর, কিন্তু সেথান থেকে
জনমানবের সাড়া পাওয়া যায় না। দেউড়ির গলিটার
পরেই প্রকাণ্ড উঠান, তার এক ধারে একটা ঠাকুর-দালান;
উঠানের অক্স গুই পাশের ঘরগুলো বোধ হয় অন্দরমহলের
সামিল। কতকগুলো শাদা পায়রা উঠানের মাঝথানে
গলা ফ্লিয়ে লেজ ছড়িয়ে চরে' বেড়াছে, আর গুটো শাদা
ধর্গোশ লম্বা লম্বা কান আর বেঁড়ে লেজ নেড়ে লাফিয়ে
বেড়াছে;—এ ছাড়া কোথাও আর জনপ্রানীর চিহুমাত্রও
নেই, সাড়াশন্বও নেই—সমস্ত বাড়ীটা ঘেনো জনশূক্ত;
অথচ এটা যে পোড়ো বাড়ী নয় তা এর পরিষ্কার-পরিচ্ছয়
বক্রকে অবতা দেখুলেই জানা যায়।

রামবাত এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে একদিকের দালানের উপর উঠে দাঁড়ালো। রামবাত্ব মনে মনে অত্যস্ত বিমক্ত হয়ে উঠ্ছিলো। নিজে সেধে ভদ্রলোককে ভেকে বাড়ীতে নিয়ে আদে, অওচ তার যে দেখা পাওয়া বাবে কেমন করে' তার কোনো বিলি ব্যবস্থাই নেই !····ন চাষা সক্ষনারতে!

রাম্যাত্র দারোয়ান না বেয়ারা কি বলে' চীৎকার কর্বে ঠিক কর্তে না পেরে ভাবছে, এমন সময় বাড়ীর ভিতর থেকে একজন চাকর বেরিয়ে এসে তার সাম্নে দিয়ে চলে' গেলো; একজন ভদ্রলোক যে বাড়ীতে এসে দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে সে লক্ষাই কর্লে না, আগদ্ধককে একটা প্রশ্ন করে' জান্লেও না যে তার কি দরকার।

রামষাছ চাকরটার এই আচরণ বড়োমাছ্যের চাকরের দেমাকভরা উপেক্ষা মনে করে' অসহিষ্ণু ও উষ্ণ হরে উঠ্ছিলো, কিছ পরাপের কাছে স্বার্থ সিদ্ধির সম্ভাবনার আভাস থাকোহরির চেহারার ও পোশাকের বিলক্ষণ ভোল কেরার মধ্যে পেরে সে বিরক্তি ও অধৈর্য্য দমন করে' আত্মশন্তরক কর্বার চেষ্টা কর্তে লাগ্লো।

চাকরটা রামধার্র সাম্নে দিরে পরাণ-বাব্র নামের পাটার সাম্নে গিরেই সেইদিকে অবাক্ দৃষ্টিতে তাকিরে থম্কে দাঁড়াল এবং তৎক্ষণাৎ নাম-পাটার টানা-ঢাক্নিটা পরিবে দিরে পরাণ-বাবু বাড়ীতে আছেন জানিরে সেখান থেকে চলে' গেলো! রামধাছ তাকে কিছু জিজাসা কর্বার আর অবসরও পেলে না।

তথনই একজন ভদ্রলোক বাইরে থেকে বাড়ীতে এসে চুক্লো; সে একবার পরাণ-বাবুর নামের পাটাটার উপর চোথ ফেলে দেখে নিলে পরাণ-বাবু বাড়ীতে আছেন কি না; তার পর রাম্যাত্র সাম্নে দিয়ে হনহন করে' যেতে যেতে তার মুথের দিকে একবার তাকিয়ে দালানের শেষের দিকের একটা দরজার মধ্যে চুকে অল্ভ হয়ে গেলো। রাম্যাত্ সেই লোকটির পায়ের শব্দ শুনে সেথান থেকেই বুব্তে পার্লে সে দিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যাছে। উপরে উঠ্বার সিঁড়ি তা হলে ঐ দরজার ওপারে আছে। তবে সেও কি সটান উপরে উঠে যাবে না কি ? রাম্যাত্রর রাগ হতে লাগ্ল থাকোহরির উপর—সে ছোড়াটারও তো কোথাও টিকি দেথ্বার জোনেই, সেটাকে শেলেও তো তাকে কাণ্ডারী করে' পরাণের কাছে পৌছানো যেতো।

রাম্যাছ ইতন্ততঃ কর্তে কর্তে দালান থেকে আবার দেউড়ির গলিতে নেমে আস্ছিলো; সিঁড়ির শেষ ধাপে পা দিতেই সে দেখলে একটি স্ত্রীলোক আপাদমন্তক কাপড় মুড়ি দিয়ে বাইরে থেকে সেই দিকে আস্ছে। রাম্যাছ আবার সিঁড়ের ধাপ বেয়ে দালানে উঠে দাঁড়ালো, আর সেই স্ত্রীলোকটি তার সাম্নে দিয়ে হনহন করে' বাড়ীর ভিতর চলে' গেলো।

রাম্যাছ আবার দাশান থেকে নীচে নাম্পো—আরো অপেকা কর্বে, না চলে'ই যাবে, ঠিক্ কর্তে না পেরে ভাব্ছে; দেখলে একটি ছোট ছেলে বাহির থেকে বাড়ীর ভিতর আদ্ছে। ছেলেটি রাম্যাছর বিরক্ত মুখের দিকে ভাকিরে একটু থতোমতো খেরে আত্তে আত্তে অক্রের দিকেই চল্তে লাগ্লো।

ছেলেটিও চ'লে যার দেখে রাম্যাছ হাতছানি দিরে ছেলেটিকে ইসারা করে' ভাক্লে—এই ছোক্রা, শোনো।

সেই ছেলেটি কিন্তে এনে কামবাছর মুখের দিকে চেরে আড়ষ্ট হরে দীড়ালো। ছেলেটির দৃষ্টিতে ভর ও বিশ্বর ফুটে বার হচ্ছিলো।

় রাম্যাছ ছেলেটকে জি**জা**সা কর্লে—বাবু কোধার বসেন বল্তে পারে। •ু ছেলেটি রামধাত্র মুখের দিকে উর্জানৃষ্টিতে চেরে নীরবে বাড় নেড়ে জানালে যে সে বাবুর কোনো খোঁজখবর রাখে না।

রামবাছ ছেলেটির কাছে এসে তার মুখের সাম্নে মুখ আন্বার জন্ত সাম্নে একটু ঝুঁকে জিজ্ঞাসা কর্লে—ভূমি কি এ বাড়ীর ছেলে নও ?

ছেলেটি ভয়ে সন্থচিত গুৰুমুথে অফুট মূহস্বরে বল্লে— না।

রামধাত্ নাছোড়বান্দা, সে ছেলেটিকে আবার প্রশ্ন কর্লে—তবে তুমি কোথার যাচছ।

ছেলেটি সব কথা একেবারে চট করে বলে ফেল্বার চেটার খেনে থেমে হাঁপিরে হাঁপিরে অসংলগ্ন কথা যা বল্তে পার্লে সেসব জুড়েতেড়ে রামযাছ এই বুঝ্লে যে ছেলেটির বাবার পক্ষাঘাত হরেছে অনেক দিন, তার মা রোজ রোজ এসে কর্জামার কাছ থেকে ওরুগণথ্যের সাহায্য নিরে যেতো, কাল খেকে তার মারও খুব জর হরেছে, তাই আজ বালককে পিতামাতার সেবা-শুশ্রমার আয়োজনের সাহায্য ভিক্লা কর্তে আস্তে হরেছে। তাই কচি ছেলের প্রথম ভিক্লার সক্ষোচ তার স্থাকে দীনতার ভর তার দৃষ্টিতে এবং অপরিচরের কুঠা তার কঠে স্থাপট হরে উঠেছে। রাম্যাছর মনটা কেমন কর্ন্পার্ম হরে উঠিলো, লে পকেট খেকে একটা টাকা বার করে' সাম্নে ঝুকে সেই ছেলেটির হাতে দিরে বল্লে—যাও বাবা, যাও।

ছেলেটি টাকাটি পেরে তার ভরচকিত দৃষ্টিতে কুন্তিত মুখে ক্বতজ্ঞতার একটু সন্থুচিত আনন্দ প্রকাশ করে' বাড়ী ফিরে চল্লো।

রাম্যাছ তাড়াতাড়ি তাকে ধরে' ফিরিরে বল্লে—
ভূমি কর্ত্তামার কাছে যাবে না ? ও তো আমি দিলাম।
ভূমি কর্ত্তা-মাকে কি বল্তে এসেছো তা বলোগে।

বালক রামবাত্র এই সদয় সক্ষেহ ব্যবহারে সাহস পেরে, শৈশবের অস্বাভাবিক সক্ষোচ অনেকথানি ঝেড়ে ফেলে প্রফুল্ল মুখে অন্দরের দিকে চলে গেলো। রামবাত্র আবার একলা দাঁড়িরে রইলো। সে ভাব্তে লাগলো—আহা। ঐ ছেলেটার মা যদি মরে' যায় তা হলে তার পক্ষাঘাতগ্রস্ত বাবার ও তার নিজের কি গতি হবে!

একটু পরেই অন্তঃপুর থেকে একজন উড়ে বাহির হরে

এলো। জার মাধার মস্ত বড়ো একটা বুঁটি; গলার কাঠের মালার মাবে মাবে ছোট ছোট সোনার মাহলি গাঁধা; সে কাপড় উক্তরে উপর গুটরে পরেছে, তার উপর একধানা লাল ডুরে অতিমরলা গামছা জড়ানো; তার হাতে একগাছা মোটা মরলা গোবর-মাধা দড়ি—দড়ির ছমুথে ছটো মোটা মোটা গেরো বাধা। রাম্যাছ তাকে দেখেই বুর্তে পার্লে এ এ-বাড়ীর কেউ নর, এ গরলা, গাই ছরে দিরে যাছে; অতএব একে কিছু জিজ্ঞানা করা বুথা।

উড়ে গোরালা বাড়ী থেকে বাহির হরে বেতে না যেতে একটা বাছুর ভিড়িং ভিড়িং করে' লাফিরে লাফিরে বাহিরের বিস্তীর্ণ উঠানে বেরিরে এলো এবং এসেই সেধানে রাম্যাছকে দাঁড়িরে থাক্তে দেখ্তে পেরেই উর্দ্বাসে ছুটে ছিট্কে যে পথে এসেছিলো সেই পথে অদুশ্য হরে গেলো।

রামযাত্ স্মিত প্রস্থল মুথে বাছুরের প্রাণচঞ্চল দীলা দেখছিলো, হঠাৎ তার পিছন দিকে কার ফুতোর থটথট শব্দ শুন্তে পেরেই সে মুথ ফেরালে; কিন্তু সেই আগন্তকের কেবল পিঠের দিকটাই সে দেখতে পেলে এবং তাকে দেখতে না দেখতে সে ব্যক্তি সেই পূর্বাগত ভদ্রলোকটির পদাঙ্ক অফুসরণ করে' পাশের একটা থোলা দরজার জঠরে অদৃশ্র হয়ে গেলো আর তার পারের শব্দে রামযাত্ জান্তে পার্লে যে সেও সি ডি বেরে উপরে উঠে যাচছে।

রাম্যাত্ সেই সিঁ জির দরজার দিকে মুথ দিরিরে
দাঁজিরে ভাব্ছে কি কর্বে, আবার তার পিছন দিকে কার
পারের শব্দ সে শুন্তে পেলে। চট্ করে' পিছন ফিরেই
রাম্যাত্ দেথলে একটি ছোট মেরে আস্ছে—সে ভরানক
কালা ও আশ্রুর্য কুৎসিত—তার কপালটা বিষম উচু,
নাকটা নিতান্ত খাঁদা, চোধ ছটো গোল গোল, ঠোঁট ছটো
পুরু ও উন্টানো, কান ছটো ধুব বড় ও সাম্নের দিকে
কোনো—এমন কুৎসিত চেহারা সে জল্মে কথনো দেখেনি!
এই মেরেটিকে দেখেই রাম্যাত্রর মনটা কুরুপ মেরেটির উপর
এমন বিরূপ হরে উঠলো যে সে হঠাৎ দাঁতমুথ থিঁ চিয়ে জিভ বার
করে' বিকট মুখতলী করে' উঠল ও সজে সজে ছ পা ফাঁক
করে' ও ছ হাত ছড়িরে জগরাথমুর্তির অন্তুক্রণে থ্যাব্ডা হরে
দাঁড়ালো। হঠাৎ রাম্যাত্তক এই উৎকট ভলী কর্তে দেখে
মেরেটি ভর পেরে তাড়াতাড়ি বাড়ীর মধ্যে পালিরে গেলো।
বেরেটি পরালবাব্রই আদরের ছলালী ক্লা ক্লাক্লি।

ক্লফকলি চলে' যেতেই রাম্যাছ লোজা হরে দাঁড়িরে আপন মনেই বলে' উঠ্লো—রক্লাকালীর বাচ্চা! বাপ্স!

রামধাছ এক মুহুর্ব চুপ করে' দাঁড়িয়ে থেকে মনে মনে বল্লে—যে ছর্লকণ দেখা হলো, আজ আর কোনো সফলতার আশা নেই। যাত্রা পাল্টে আসা যাবে। "প্রাতরেবানিষ্টদর্শনং জাতং, ন জানে কিম্ অনভিমতং দর্শবিশ্বতি।"

• তার পর একবার এদিক ওদিক তাকিরে দেখে সে বাড়ী থেকে বাহির হয়ে চল্লো। দেউড়ির দরজার চৌকাঠে পা দিরেই সে দেখ্লে সাম্নের বাড়ীর ছাদের উপর একটি তরুণী মান করে' এসে ভিজা কাপড় শুকাতে দিছে; রামযাছ বম্কে দাঁড়িয়ে গেলো। একটা মিন্সে হাঁ করে' দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে দেখে তরুণীটি ঘোমটা টেনে ভিজা কাপড়খানা তাড়াতাড়ি ছাদের আল্সের গায়ে মেলে দিয়ে নীচে নেমে গেলো। রামযাছ কিন্তু রমণীর রূপ-মুগ্ত হয়ে দাঁড়ায় নি, সে পরাণবাবুর সঙ্গে সাক্ষাতের স্থ্যোগ পাবার জন্ম বিলম্থ কর্বার উপলক্ষা খুঁজছিলো মাত্র।

রামথাছ আবার যাবে বলে' ছ পা এগিরেছে, এমন সমর সেই যে ছেলেটি পীড়িত মা-বাপের জন্তে সাহায্য প্রার্থি হরে এসেছিলো ও রাম্যাছ যাকে একটি টাকা দিরেছিলো সে. তার থাটো কাপড়ের খুঁটটকে একটি প্রকাশু পৌট্লায় পরিণত করে' প্রফুল্ল মুথে বাড়ীর ভিতর থেকে বাহির হরে এলো, এবং যেতে যেতে বার বার প্রসন্ন মুথের হাসিমাথা দৃষ্টি ছিরিরে ফিরিরে রাম্যাছকে নিজের সফলতার আনন্দ জানিরে দিতে চাইছিলো। রাম্যাছ তার ভাব দেথে কোমল অবে বল্লে—"কর্জামার কাছে পেরেছো বাবা ?" ছেলেটি শিতমুখে নীরবে, ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিরে চলে' গেলো। রাম্যাছর আর চলে' যাওরা হল না,—কল্লভক্রর তলার এনে সেই কি কেবল রিক্তহন্তে ফিরে যাবে? সে থম্কে ফিরে ইাডালো।

এবার সিঁড়িতে লোক নামার পারের শব্দ শোনা গেলো। রাম্বাছ উৎস্থক হয়ে একটু এগিয়ে এলো। যে লোকটি রাম্বাছর সাম্নে দিয়ে প্রথম উপরে উঠে গিয়েছিলো সে-ই কিরে বাচ্ছে—চোথে মুখে তার সফলতার সম্ভোব যেনো কুটে বেকছে।

রাম্যা**ছ তাকে জিজা**দা কর্**লে—মুশার, পরাণ** বার্…পু

সে লোকটি একবার রাম্যাছর শীর্ণ মূর্ব্তি ও মলিন বেশের দিকে কটাক্ষপাত করে' তাকে তার বিজ্ঞান্ত শেষ করতে না দিরেই তাকে অতিক্রম করে' যেতে যেতেই বলে' গেলো—ওপরে আছেন…

রাম্যাত্ আবার তার দিকে ফিরে তার পিছনে সুধ থি চিম্নে জিভ ভেডিয়ে অন্টুট স্বরে বলে' উঠ্ল—ওপরে আছেন তো নেহাল করেছেন!

তথনই একজন চাকর সেইদিকে আস্ছিলো। তার আসার পারের শব্দ পেরেই রাম্যাহ সমৃত হরে কিরে দাঁড়ালো। সেই লোকটা কাছে এলেই তাকে সে বাবুর সঙ্গে সাক্ষাতের উপার ও সম্ভাবনার তত্ত্ব জিজ্ঞাসা কর্বে বলে' উন্তত হরেছে, কিন্তু তার উন্তম দমিরে দিরে তথনই দোতলার এক জান্লা থেকে সেই কুৎসিত কালো মেরেটার মিষ্ট কোমল কণ্ঠ ডেকে উঠ্লো—ও বোঁচা দাদা, তোমাকে মা ভাক্ছেন।

বোঁচা চাকর তৎক্ষণাৎ "আজ্ঞে যাই" বলে'ই চোঁচা অন্দরমুখো দৌড় দিলো।

রামযাছ বিরক্ত হরে মনে মনে বলে' উঠ্লো—"ধুজোর !
সব শালা বড়লোকই সমান আর তাদের বাড়ীর চাকরগুলো পর্যান্ত সমান পাজি—সমস্ত ছনিয়াকেই তাদের
অগ্রাহ্! সেই থাকোহরি ছোক্রাই বা গেলো কোথার ?
সেও যে ছদিন বড়মান্থবের ছোঁয়াচ লাগিয়ে লাট হয়ে
উঠেছে দেখ্ছি! দুর হোক্গে, মরুক্গে, আর তীর্ষের
কাগের মতন হাপিত্যেশে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না।

রামযাত্ যদিও বশ্লে বে আর দাঁড়িরে থাকা বার না,
তব্ সে দরোজার কাছে দাঁড়িরে যাই কি না-যাই ভাব্তে
লাগ্লো। সে দেথ্ছিলো—পরাণ-বাব্র সদর দরোজার
ধারে একটা বড় ঝাঁপালো কামিনী-গাছের ঝাড় ফুলে ফুলে
একেবারে শাদা হয়ে উঠেছে আর তার গদ্ধে সেথানকার
বাতাস যেনো ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে; গোটা ছই মৌমাছি,
একটা প্রজাপতি আর একটি সরু লখা ঠোঁটওয়ালা সবুজ
রঙ্কের অতি ছোটো পাথী কল্কাভার এই গলির মধ্যে
ধেকেও ফুলের সন্ধান খুঁজে বার করে উড়ে উড়ে মধু
থেরে বেড়াচ্ছে—কোথাও কিছু পাবার সন্ভাবনা থাক্লে

অমনি একান্ত তপভাই কর্তে হয়! রাম্যাছর আর যাওরা হলো না, সে দৃঢ়সহল্ল কর্লে যে যেমন করে? হোক আজ পরাণ-বাবুর সঙ্গে দেখা সে কর্বেই। কিন্তু একো বড়ো লোক, দেউ ছিতে একটা দারোয়ানও নেই বে তাকে দিরে একো পাঠাবে। এমন কিপ্টে মাসু ষর সঙ্গে দেখা করে? কিছু লাভ হবে । কিন্তু থাকোহরি । তবে কি সে বেয়ারা দারোয়ান বলে টেচামেচি কর্বে । তবে কি সে বেয়ারা দারোয়ান বলে টেচামেচি কর্বে । কিন্তু সমন্ত বাড়ীটা এমন নিজক শাস্ত যে তার সেই হন্দ ভঙ্গ করা রাম্যাছর কাছে কেমন অশোভন বেখারা বোধ হলো। সে চুপ করে দাঁড়িয়েই ইইলো। তার অভ্যমনই দৃষ্টির সাম্নে পাড়ার কতো বাড়ীর উচু নীচু বাঁকা-চোরা ক্য বেশী অংশ উদাস ভাবে দাঁড়িয়ে আছে; একটা বাড়ীর এক কোণ থেকে একটা নারিকেল-গাছের ঝাঁক্ড়া মাথা উকি মার্ছে, তার ডালে বনে একটা চিল আর্ত্তনাদ কর্ছে, একখানা মুড়ি সেই ডালে আট্কে ঝুলুছে।…

হঠাৎ পিছন দিকে লোক ছুটে আসার শব্দ ওনে রাম্যাছ মুখ কিরিছে দেখ্লে সেই বোঁচা। বোঁচাকে আস্তে দেখেই রাম্যাছ বলে উঠ্লো—"ওছে বাপু বোঁচ্চন্দর।…"

বোঁচা রাম্যাছর কথা শেষ হ্যার অপেকানা করে'ই জিজ্ঞানা কর্লে—আপনি কি কন্তার সক্ষেদেখা কর্তেন ?

রামথাছ বিরক্ত স্বরে বল্লে—ইচ্ছে তো ছিলো ৰাপধন! কিন্তু কন্তা তো দেখা দেবার কোনো উপায়ই রাধেন নি। তোমরা তো দেখে গেলে যে একটা ভদ্রলোক ঠার দীঞ্জির রয়েছে… বোচা কৌ ভূকের হাসি ঠেঁটের কোণে চেপে বল্লে— রোজ পঞ্চাশ বাট জন বাবু কন্তার কাছে আসেন, কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা কর্তে কন্তার বারণ আছে; 'যিনি আসেন তিনি স্টান উপরে বাবুর বৈঠকখানার চলে' যান। পাছে কেউ বাধা বোধ করেন বলে' বাবু দারোরান রাখেন না…

রামযাছ প্রীক ও আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞানা কর্লে—ভবে ভূমি যে এখন জিজ্ঞানা কর্তে এলে ?

বোঁ বল্লে—গিন্ধি-মার ছকুমে। আপনি অনেকক্ষণ দাঁড়িন্নে আছেন দেখে তিনি খুকীকে আপনার কাছে পাঠিন্নেছিলেন·····

রাম্যাত্ ব্যস্ত হরে জিজাসা কর্তে—ঐটি কি কর্তার মেয়ে ?

বোচা বল্লে— हা।, ঐ এক মেরে, আর ছেলেপিলে নেই।
রামধাছর মনটা অমুশোচনার শিউরে উঠ্লো—ইস্!
করেছি কি! সর্বনাশ! সে যদি গিরে মাকে বলে দিরে
থাকে যে আমি মুধ ভেংচেছি!

রাম্যাত্র আপনার কৃতকর্মের জক্ত ভরানক পশুতে লাগ্লো, তার মনটা অতাস্ত থিচ্ছে মুব্ছে গেলো। সে নিজেকে এই বলে এক টু সান্ত্না ও আখাস দেবার চেষ্টা কর্লে যে—যে চেহারা মেরেটার! আঁৎকে না উঠে উপার কি!—কিন্তু এতেও সে স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বস্তি বোধ কর্তে পারলে না।

রামযাত্বকে নীরব অস্তমনক দেখে বোঁচা বল্লে এই সিঁজি দিয়ে উপরে উঠে গেলেই বাবুর দেখা পাবেন। ক্রমশঃ

## ় কৃষ্ণবরণ

### শ্রীঅমরেশচন্দ্র সিংহ

কণ্ঠ ভরি করে যে পান গরগভরা তৃঃধ, ধন্ত সে যে ধন্ত !
আতৃর, ক্ষাণে টানিরা নিতে নাচিরা উঠে বক্ষ,—পুণা সে যে পুণা !
গুঃখে শোকে শাস্তিরসে ভরিরা হাদিকক্ষ, সৌম্য মহামান্ত !
শাস্ত চোখে বিধির মুখে ভাষার রহে কক্ষা,—কামনা নাহি অক্ত !—
সভ্য-প্রেম পথ যে সদা কালার সমকক্ষ,—ক্ষম বলে গণ্য !

# শিবনিবাস

## শ্রীস্কননাথ মুস্তোফী

অনেক দিন ছইতে শুনিয়া আসিতেছি—নদীয়া জেলার অন্তর্গত শিবনিবাসের বৃহৎ শিব ও মন্দিরের স্থায় শিবলিক ও মন্দিরে সমগ্র বাঙ্গালা দেশে বিরল। এতদিন শিবনিবাসে যাইবার স্থবিধা ঘটয়া উঠে নাই। আমার জ্ঞাতি-জ্রাতা প্রকৃত্ন দাদা কার্য্যোপলক্ষে শিবনিবাসের নিকটবর্ত্তী মাঝদিয়ায় থাকেন। বৈষ্দ্রিক ব্যাপারের জন্ম তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রয়োজন হওয়ায়, দোলের দিন

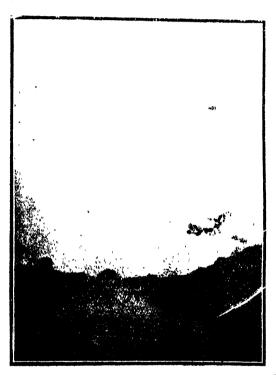

শিবনিবাসের পার্শ্বর চাণ নদা

তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব স্থির করিলাম; এবং স্থবিধা হইলে এই যাত্রার শিবনিবাস দেখিরা আসিব তাহাও ভাবিরা রাখিলাম।

২৭শে কেব্রুরারী দোল পূর্ণিমা। রাজি ১২টা ৪৯
মিনিটের সমর যে ট্রেণ শিরালদহ হইতে ছাড়ে, ঐ ট্রেণে
বাইবার জন্ত বর্থেষ্ট সমর থাকিতে শিরালদহ ষ্টেসনে উপস্থিত
হইলাম। দোলের সমর কাঁচড়াপাড়ার নিকটবর্ত্তী ঘোষপাড়ার কর্জাভজাদিগের উৎসব উপলক্ষে মেলা হর। ঘোষ-

পাড়ায় ঘাইবার জন্ম এত রাত্তেও এত লোক টিকিটের জানালায় ভীড় করিয়া আছে যে, উহার নিকটবন্তী হওয়া অত্যন্ত কষ্টকর। ট্রেণ ছাড়িবার কিরৎক্ষণ পূর্বে অতি কষ্টে একখানি রিটার্ণ টিকিট কিনিয়া গাড়ীতে স্থান সংগ্রহ করিলাম। যথা সমরে টেণ ছাডিল। এক ব্যক্তি গাড়ীর এক কোণায় গাত্রবস্ত্র মুড়ি দিয়া মুখ ঢাকিয়া বসিয়া ছিল। আমরা ভাবিয়াছিলাম লোকটি বুঝি ঘুমাইতেছে। ট্রেণ শিয়ালদহ ষ্টেস্ন ছাডাইবা মাত্র নিদ্রার অভিনয়ে নিবিষ্ট স্টে বাক্তি দাঁডাইয়া উঠিল ও টিকিট চেক করিতে লাগিল। বিনা টিকিটে যাহারা রেল গাড়ীতে চড়ে, তাহাদিগকে ধরিবার জন্ম এতক্ষণ সে ছলনা করিয়া বদিয়া ছিল। ঘোর ক্লফ্ষবর্ণ এই অপদেবতাটি ততোধিক ক্লফ্লবর্ণের কোট প্যান্টালুন পরিয়া সমস্ত রাত্রি যাত্রীদিগকে যন্ত্রণা দিল। যেই একটু তন্ত্রা আসে, অমনি সে নৃতন করিয়া টিকিট চেক করিতে আরম্ভ করে,—ফলে, তৎক্ষণাৎ যুম ছুটিলা যার। এইরূপে শিল্পাল্ড হইতে রাণাঘাট পর্যান্ত পাঁচ বার টিকিট চেক হইল। শুনিলাম টেণের অক্তার গাড়ীতেও এইরূপ এক একটি অপদেবতা যাত্রীদিগকে সমস্ত বাত্তি জ্বালাতন করিয়া মারিয়াছে। ঘন ঘন টিকিট চেক করিবার ছলে যাত্রীদিগকে জ্বালাতন করাই ইহাদিগের একমাত্র কার্য্য নহে,—পরম্ভ, প্রত্যেক ষ্টেসনে ইহারাই ষ্টেদনের ছারে দাঁড়াইয়া টিকিট সংগ্রহ করিতে লাগিল। শুনিলাম, জুয়াচুরী নিবারণের জন্তুই ই, বি, রেলওয়ে এইরূপ অন্তুত ব্যবস্থা করিয়াছে। প্রথম ও বিতীয় শ্রেণীর কামরায় গভীর রাত্তে এরূপ অভন্তভাবে ঘন ঘন টিকিট (bcकर वावश चाहि कि ना जानि ना,-- मखवण: नाहे: কিন্তু যদি থাকে, তবে এক দিন কোন পান্ধা গোরার হাতে পডিয়া জালাতন করার ফল তাহাদিগকে ভোগ করিতে হইবে, ইহা এক প্রকার নিশ্চর বলা ঘাইতে পারে।

পরদিন প্রাতে মাঝদিরা ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। ট্রেণ হইতে অবতরণ করিবামাত্র রাত্তের সেই মুর্জিদিগের মধ্যে একজন আসিরা টিকিট সইরা গেল। মাঝদিয়া টেসনের বাহিরে কোটটাদপুরগামী একখানি
"মোটরবাদ" গাড়ী যাত্রীর অপেকায় দাঁড়াইয়া আছে।
টেদনের পূর্ব্ব পার্শ্বে অনেকগুলি দোকান-ঘর রহিয়াছে।
বাজারের প্রান্তভাগে মাঝদিয়ায় পোটাফিদ আছে।
প্রাক্রন্ন দাদার বাদায় প্রাতঃক্রিয়া ও চা পানাদি শেষ করিয়া
শিবনিবাদ যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইলাম। একজন ভন্তগোক
আমার দলী ইইলেন।

্ষ্টেশনের পূর্ব্ব দিকের রাস্তা দিয়া কিয়ৎদূর দক্ষিণ দিকে গেলাম। তৎপরে রেলের পুলের নীচে দিয়া পশ্চিম দিকে চলিলাম। এই পথ দিয়া এক ক্রোশের অধিক যাইলে শিবনিবাদে উপস্থিত হওয়া যায়।

মাঝদিয়ায় অনেক ভদ্রলোকের বাস আছে। বঙ্গলন্ধী কটন মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টার ব্যারিষ্টার প্রীযুক্ত বসস্ত কুমার লাহিড়ীর পৈত্রিক বাটী এইথানে। ইনি স্ব-গ্রামের উন্নতির জন্ত সচেষ্ট। এথানে একটি ম্যাট্রিক স্কুল, বোড়া ও গক্ষ প্রভৃতির জন্ত একটি পশু-চিকিৎসালয় এবং জন-সাধারণের জন্ত একটি দাতব্য ঔষধালয় আছে। এই ঔষধালয়ের নাম "পুলিনবিহারী লাহিড়ী দাতব্য চিকিৎসালয়"। বসক্তকুমার লাহিড়ার পিতার নাম পুলিনবিহারী। এই সকল জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত বসন্তকুমারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিরাছে। মাথাভালা নদীর পূর্ব্ধ দিকে রাজ্যার পার্যে উক্ত দাতব্য চিকিৎসালয়টি অব্যিত।

অতঃপর আমরা মাধাভাঙ্গা নদীর তীরে উপস্থিত ইইলাম। নদার অপর পারে কৃষ্ণগঞ্জ। ইহা নদীরা জেলার একটি বিখ্যাত গঞ্জ। এখানে বছ লোকের বাস। এখানে পুলিশের একটি খানা আছে। কৃষ্ণগঞ্জ গ্রামটি প্রায় একটি ঘাপ। ইহার পূর্ব দিকে মাধাভাঙ্গা, দক্ষিণ বিকে চুর্লি ও দক্ষিণ-পূর্ব দিক দিয়া ইছামতী নদী প্রবাহিত।

ধেরা নৌকার মাধাভালা পার হইরা কৃষ্ণগঞ্জের ভিতর দিরা দক্ষিণ দিকে চলিলাম। তৎপরে গ্রামের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইরা একটি মাঠের মধ্য দিরা পশ্চিম দিকে চলিলাম। কিরৎদ্র অগ্রসর হইরা চূর্ণির পূর্ব্ব তীরে উপস্থিত হইলাম। চূর্ণির পূর্ব্ব পারে কৃষ্ণগঞ্জ ও পশ্চিম পারে শিবনিবাস অবস্থিত। এই স্থান হইন্ডে চূর্ণির তীরের স্বির্কিট অবস্থিত শিবনিবাসের কৃষ্ণাভ মন্দিরগুলি অভিশপ্ত

দৈত্যের স্থায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। থেয়া নৌকায়
শীর্ণকায়া চূলি পার হইয়া পরপারে উপস্থিত হইলাম।
পরপারে পাবাধালি নামক একটি গ্রাম আছে। বেণ্বন-বেষ্টিত-এই গ্রামের উত্তর প্রান্তের কাঁচা পথ ধরিয়া শিব-নিবাস অভিমুখে পশ্চিম দিকে চলিলাম। পাবাধালি
হইতে প্রায় অগ্ধমাইল দূরে শিবনিবাসের মন্দিরগুলি
অবস্থিত।

ছইবার নদী পার হইয়া ক্রোশাধিক পথ অতিক্রেম করিয়া শিবনিবাসে পঁছছিতে এক ঘণ্টা সময় লাগিল। গ্রামের

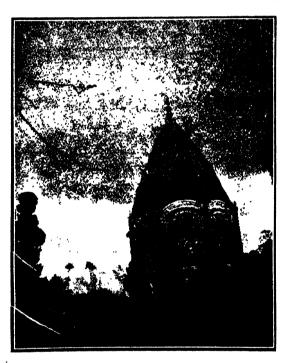

শিবনিবাস—অতি বৃহৎ রাজরাজেশর শিবের অইকোণ উচ্চ মন্দির

ভিতরে সামাঞ্চ দুর প্রবেশ করিলে তিনটি বৃহৎ মন্দির পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই মন্দির করটের জ্ঞ এবং উহাদিগের অভ্যস্তরম্ব অতি বৃহৎ শিবলিক ও রামচজ্রের মৃষ্টির জ্ঞা শিবনিবাস বিধ্যাত হইরা আছে।

এই স্থানে নদীয়ার মহারাজার যে চারিটি মন্দির পাশাপাশি দণ্ডায়মান আছে, তন্মধ্যে পশ্চিম দিকেরটির অধিকাংশ ভালিয়া গেলেও, ইহার গর্ভমন্দিরটি চূড়াসহ আকও বর্ত্তমান আছে। ইহার চূড়া ৮ রামচক্রের মন্দিরের চূড়ার স্থার আকৃতি-বিশিষ্ট। ইহা ৮ অরপূর্ণার মন্দির। মহারাজা কৃষ্ণচক্ত অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তি প্রতিষ্টিত করিয়ুছিলেন।
শুনিলাম, উক্ত অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তি একণে কৃষ্ণনগরে ৮ আনন্দমন্ত্রী
কালীর বাটীতে আছেন। অন্নপূর্ণার এই মন্দিরটি এই
স্থানের অপর তিনটি মন্দির অপেক্ষা অনেক ছোট।

অন্তর্পার ভগ মন্দিরের অতি সন্নিকটে, উহার দক্ষিণপূর্ব্ব কোণার দিকে একটি অষ্টকোণ-বিশিষ্ট অভ্যুক্ত মন্দির
আছে। প্রায় ১৯০ কোশ দূরে অবস্থিত ই, বি, রেলের
লাইন হইতে এই মন্দিরটি দেখিতে পাওরা যায়। স্থানীর
লোকের মুখে শুনিলাম, এই মন্দিরের পূর্ব্ব দিকে যে
তর্কট বৃহৎ শিবমন্দির আছে, উহা এই মন্দিরটি অপেক্ষা
বড়, কিন্তু আমার চক্ষে তাহা বোধ হইল না। এই অষ্ট-

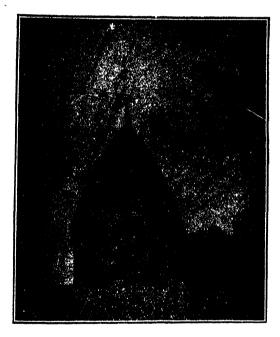

শিবনিবাস-বাজ্ঞীশব শিবের চতুকোণ মন্দির

কোণ মন্দিরটিই এই স্থানের সকল মন্দির অপেক্ষা উচ্চ।
নদীয়া ডিষ্ট্রিক্ট গেভেটিয়ারে ইছার এবং ইছার পূর্ব্ব দিকস্থ
৺রাজীয়র শিবের মন্দিরের ও ৺রামচন্দ্রের মন্দিরের উচ্চতা
৬০ ফিট বলিয়া লিখিত হইয়াছে। এই উক্তি কতদূর
সভ্য ভাছা মাপিয়া দেখা কর্ত্তব্য। এই মন্দিরটি অপর
মন্দিরঙালি অপেক্ষা উচ্চতর। ইছার উচ্চতা অন্যন ৭৫।৮০
ফিট ছইবে। মন্দিরের শিথরদেশে একটির উপরে একটি
করিয়া চারিটি পিতলের কলস বা ঘড়া বসান আছে।
কলসভালির উপরে একটি স্থন্দর ও বৃহৎ পিতলের ত্রিশ্ল

শোভা পাইতেছে। এগুলি আঞ্চিও হুর্যা-কিরণে ঝক্ঝক করিতেছে। সম্ভবতঃ এগুলিতে সোণালি গিণ্টি মন্দিরের চুড়ার গাত্তে কতকভণি ফুটা হইয়াছিল। হইরাছে। এগুলির মধ্যে বহু টিয়া পাথী বাদ করিরা থাকে। মন্দিরের চূড়ার নানা স্থানে অখথ ও বটের গাছ হওরার, অদূর-ভবিশ্বতে উহার ধ্বংস অনিবার্থ্য-ইহাই স্থৃচিত হইতেছে। মন্দিরের আটটি কোণার এক একটি করিয়া সক্ষ মিনার আছে। এগুলি দেখিতে মুসলমানদিগের মসজিদের মিনারের ভার। মিনারগুলির শিখর-ছেশে পিতলের ভাঁকার আরু বা বড নিম্ব ফলের আরু পদার্থ শোভা পাইতেছে। মন্দিরের চতুর্দিকে, উহার পাদদেশে স্থবিন্তৃত ও অর্দ্ধভগ্ন অষ্টকোণ রোয়াক আছে। রোয়াকের পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকের সিঁড়ি ভালিরা গিয়াছে। মন্দিরের দকিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে এক একটি সুবৃহৎ দার আছে। किस प्रकिश पिकरे रेहांत्र मुख्य-(म्म विनया विद्विष्ठ रहा। कांत्रन, पक्तिन पिरकत बारतत ननारहे अकृष्टि श्रेखरतत चुकि-ফলক আছে। মন্দিরাভান্তরের অষ্টকোণ দেওয়ালের একটি কোণা হইতে অপর কোণার মাপ ৫।০ হাত । ইহার দেওয়াল ৪॥॰ হাত স্থুল। মন্দিরটি ইপ্টক-নিম্মিত। ইহার গাঁথনির মদলা চুণ ও স্কুরকী মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছিল। মন্দিরাভান্তরের উপরের থিলানটির গঠন ক্লনর। মেঝের মধাস্থলে একটি বুভাকার বেদার উপরে কষ্টি-পাথরের একটি অতি বৃহৎ শিবলিক আছেন। ইহাঁর নাম ৺রাজরাজেখর। ইহাঁর উচ্চতা ৯ ফিট। শিবের উপরে সুল ও বেলপাতা পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া বুঝিলাম, আজিও শিবের পূজা হুইয়া থাকে। কলিকাতার নিমতলার ৮আনন্দময়ী কালীর গৃহের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব দিকে গণির মধ্যে প্রবেশ করিলে গলির মুথের নিকটে পশ্চিম দিকের বাটীতে যে একটি অতিকার কৃষ্ণ প্রস্তারের শিবলিঙ্গ আছেন ( শুনিয়াছি ইহা हाउँ तथानात प्रकृतिरात निवनित्र ), धवः थिनित्रशूरत्रव निकठेन् जृदेकनारमत त्राक्षवां है एवं प्रदेश निविषय जारहन, ভদপেক্ষা এই শিবনিকটি বড় বলিয়া বোধ হইল। শিবের পাদদেশে সংস্কৃত ভাষার কিন্তু বাকালা অক্ষরে যাহা লিখিত আছে, তাহা পাঠ করিতে পারা গেল না। এই বুহুৎ শিবমন্দিরটি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার প্রধানা মহিধীর জল্প ১৬৭৬ শকান্দে (= অমুমান ১৭৫৪ পৃষ্টান্দে ) নিশ্মাণ করেন:

মলিরটি একচ্ড,.. কিছ ইহার আটটি মিনারের কুল্ল চূড়া **ध्वित्न देश नवरूष । श्रिनात्रश्र्वन वाम मितन अहे श्रिमाद्वत** নিয়ার্ক ভাগ দেখিতে মূর্নিদাবাদের বছ নগরে রাণী ভবানী কর্ত্তক প্রতিষ্ঠিত ভবানীখর শিবের বৃহৎ অষ্টকোণ মন্দিরের 

উক্ত রাজরাজেখর শিবের মন্দিরের পূর্ব্ব দিকে একটি চতুকোণ ও উচ্চ শিবমন্দির আছে। স্থানীয় কোন কোন টুফুল ও বেলপাতা পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া বুৰিতে ব্যক্তি ইহাকে শিবনিবাদের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ মন্দির বলিরা অহুমান করেন। কিন্তু তাহা কতদুর স্ত্যু, তাহা মাপিরা দেখা কর্ত্তবা। বিশেষভাবে লক্ষা করিবা দেখিবা প্রতীয়মান হইল যে, এই মন্দিরটি রাজরাজেখরের অষ্টকোণ মন্দির অপেকা কিঞ্চিৎ ছোট, এবং তাহাই স্বাভাবিক : কারণ, এই মন্দিরটি মহারাজা কৃষ্ণচল্লের ছিতীয়া মহিষীর ও বাজ-রাজেখরের মন্দির প্রথমা মহিষীর জন্ম নির্দ্মিত হয়। নদীরা পেকেটিরারে এই মন্দিরের উচ্চতা ৬০ ফিট লিখিত হইরাছে: কিছ ইহা তদপেকা উচ্চ বলিরা বোধ হর। ইহার উচ্চতা রাজ্যাজেখনের মন্দিরের উচ্চতা অপেকা ৩।৪ ফিট কম হইবে। মন্দিরের চতুর্দিকে যে উচ্চ চতুঙ্কোণ রোরাক ছিল, তাহা ভালিরা পড়িরা গিরাছে। ভগ্ন রোরাকের পশ্চিম দিকের গাত্তে একটি প্রস্তুরের স্থৃতিফলক আছে। মন্দিরটি ইষ্টক-নির্দ্মিত ও একচ্ড। শিখবদেশে তিনটি পিতলের ঘড়া বা কলস একটির উপরে একটি করিরা বসান আছে: এবং সর্ব্বোপরি একটি পিতলের স্থু ও বৃহৎ ত্রিশূল অর্দ্ধভগ্নাবস্থার হেলিরা পড়িরা আছে। ত্তিশূল ও কলসগুলিতে সোনার গিণ্টি করা ছিল বলিয়া বোধ হর। মন্দিরের চূড়ার অর্থথ প্রাভৃতি বুক্ষ জন্মিয়া ইহাকে ধ্বংস-পথে লইরা যাইবার উপক্রম করিতেছে। চুড়ার পূর্ব্ব দিকে বজ্ঞাঘাত হইয়াছিল; কিন্তু ভাহাতে ইহার কোনই ক্ষতি হর নাই.—কেবলমাত্র কার্ণিসের নিকটে এক স্থানের সামা**র** চুণ স্থারকী খসিয়া পড়িরাছে। আজিও সেই ভগ্ন স্থানটি পথিককে দেখাইয়া দেওয়া হয়। মন্দিরের পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে একটি করিয়া উচ্চ ছার আছে। मिक्न पिक धरे मिन्दित्र মন্দিরাভ্যন্তরের মেঝের মাপ প্রত্যেক সন্মুখভাগ। দিকে ৮৮০ হাত। ইহার দেওরালের স্থলতা ৪॥০ হাত। উপরে মধান্থলে স্মরুহৎ গোলাকার একটি থিলান আছে

ও উহার নিয়ভাগের চারি কোণায় চারিট তিকোণ-প্রায় কুদ্র থিলান আছে। মন্দির মধ্যে মেঝের মধ্যক্তে वृक्षाकाव (वर्गोत डेभरत कष्टि-भाषत्वत এकि वृहर শিবলিজ আছেন, ইহাঁর নাম ৺রাজীধর। ইনি পূর্ব্বোক **৺বাজবাজেশ্বর শিব অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ছোট।** উচ্চতা ৭॥০ ফিট। শিবের গৌরী-পাটের উপরে ২।৪টি

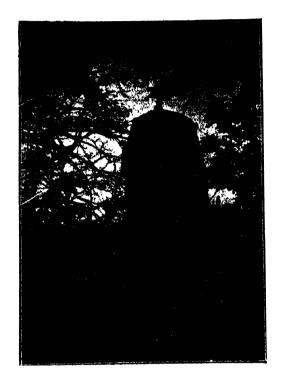

শ্বিনিবাস--রামচক্রের মন্দির

পারা গেল যে, আজিও ইহাঁর অদৃষ্টে প্রত্যহ বেলপাতা জুটিয়া থাকে। এই মন্দিরটি মহারাজা কৃষ্ণচন্ত্র তাঁহার দ্বিতীয়া মহিষীর জক্ত ১৬৮৪ শকাবে (অফুমান ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে ) নির্মাণ করেন।

शृर्त्वाक व्यवभूनी, त्राक्षत्रारक्षत्र ७ ताळीश्रदत्र मस्मित्र তিনটি একটি উদ্মুক্ত ভূমিখণ্ডের উপর দণ্ডারমান আছে। রাজীখরের মন্দিরের পূর্ব্ব দিক দিরা উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ সাধারণের ব্যবহার্য্য একটি পথ আছে। এই পথের পরপারে অর্থাৎ পূর্ব্ব পার্খে একটি অত্তৃত আক্রতি-বিশিষ্ট উচ্চ মন্দির আছে। উহা ৮ রামচক্রের মন্দির। উহার উচ্চতা বাক্ষীখবের মন্দিরের উচ্চতা অপেকা ২৷৩ ফিট কম বলিয়া

বোধ হর; কিন্তু নদীরা গেজেটিরারে ইহারপ্র উচ্চতা

• কিট বলিরা লিখিত হইরাছে। এই মন্দিরটির বৈশিষ্ট্য
এই বে, ইহার চূড়ার উপরিভাগে মসজিদের গুলজের ভার
একটি শুলল আছে; কিন্তু উহা অত্যন্ত চ্যাপ্টা হওয়ার, এরূপ
উচ্চ মন্দিরের পক্ষে অত্যন্ত অশোভন ও দৃষ্টিকটু হইরাছে।
এই মন্দিরের উপরিভাগের গঠন মুর্লিদাবাদের সপ্ত-শুলল
চক মস্কিলের শেবের ছইটি শুলজের উপরিভাগের ভার
চ্যাপ্টা। দূর হইতে মন্দিরটি দেখিতে সমুদ্রগামী জাহাজের
পথ-প্রদর্শক আলোক-স্তন্তের (Light-houseএর) ভার। ইহার
শিশ্ব দেশে ছইটি পিতলের কলস ও ততুপরি পিতলের একটি



শিবনিবাস—ভগ্ন রাজবাটীর একাংশ

বুহৎ চক্র শোভা পাইতেছে। এই মন্দিরের মধ্যস্থলের গর্জমন্দিরের দেওয়াল ও উপরের থিলান আলকাতরার ভাষ পদার্থ দিয়া ঘোর ক্লফবর্ণে রঞ্জিত করা হইরছে। ইহার ফলে মন্দিরাভান্তর অভান্ত অপরিষ্কার ও কদর্যা (प्याहेट एक् । त्राका महात्राकां पिर्वतं य नकन मन्तिरत নিতাসেবার ব্যবস্থা আছে, তাহা যে এরূপ অপরিষ্ঠার অবস্থার রাখা হর, তাহা অন্ত কুত্রাপি দেখি নাই। মন্দিরা-ভাত্তর দেখিলে মনে হয়, উহার মধ্যে ভূতে বাদা করিয়া পাকে। মন্দিরের অভ্যস্তরভাগ চতুকোণ। ইহার প্রত্যেক দিকের মাপ ৭ হাত ও দেওয়াল আ• হাত সুল। গর্ড-. মন্দিরটির বহির্দেশের মাপ প্রত্যেক দিকে ১৪ হাত। ইহার উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে এক একটি বুহৎ হার আছে।

ইহার মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ আসনের উপরে ক্টি-প্রস্তর নির্দ্ধিত কৃষ্ণবর্ণের একটি বৃহৎ রামচক্র মৃষ্ঠি উপবিষ্ট আছেন। উপবিষ্ট অবস্থার ইহাঁর উচ্চতা প্রার ৪ ফিট। রামচক্রের বাম পার্শ্বে অইধাতৃ-নির্দ্ধিত সীতাদেবী দণ্ডারমানা আছেন। এতদ্যতীত ফটিক-নির্দ্ধিত একটি ছোট শিবলিঙ্গ, তদপেক্ষা ছোট করেকটি কৃষ্ণপ্রস্তরের শিবলিঙ্গ, মৃত গ্রামবাসীদিগের কতক্ষলি শালগ্রামশিলা ও রাধা-কৃষ্ণ বিগ্রহ আছেন। আজিও রামচক্রের ও তৎসহ অক্ত বিগ্রহশুলির কোন প্রকার হুরা আসিতেছে। দেখিরা মনে হইল, শিবনিবাসে রামচক্রেই প্রধান দেবতা। গর্জমন্তিরের চতুদিকে

খিলান-করা ছাদ-বিশিষ্ট বারান্দা আছে। উহা পাঁচ হাত প্রশন্ত এবং উহার উপরিভাগে খড় রা বরের বারান্দার চালের ছার ঢালু ছাদ আছে। পূর্ব্ব দিকের বারান্দার ছাদটি পড়িয়া গিয়াছে। এই বারান্দার বহির্দেশে যে দেওয়াল আছে, উহা ২ হাত স্থুল। এই মন্দিরের সমুখভাগ পশ্চিম দিকে। পশ্চিম দিকে একটি প্রস্তর-নির্মিত স্বৃতিফলকে লিখিত আছে যে, মহারাজা ক্রফচন্দ্র এই মন্দিরটি ১৬৮৭ শকাব্বে (অমুমান ১৭৬২ খৃষ্টাব্বে) নিশ্বাণ করেন।

এই স্থানের মন্দিরপ্তালি হইতে সামাল্য দ্বে উত্তর-পূর্বাদিক দিয়া ক্ষীণা চূর্ণি-স্থন্দরী বহিয়া যাইতেছে। সত্য মিধ্যা জানি না, কিন্তু স্থানীয় কোন কোন ভদ্রলোকের নিকট শুনিলাম যে.

এই মন্দিরসমূহের বিগ্রহগুলির নিত্য সেবার বন্দোবন্ত সস্তোধ-জনক নহে। মন্দিরগুলি নির্দ্দিত হইবার পর হইতে এগুলি বে কোন কালে মেরামত হইরাছিল তাহা দেখিরা বোধ হর না। ইহাদের রোরাক ও গৃহাদি ভালিয়া পড়িতেছে, চূড়ার বহু ফুটা ও "গাছ পালা" হইরাছে; কিন্তু তৎপ্রতি কাহারও দৃষ্টি নাই। সমগ্র নদীরা জেলার—তথা বালালা দেশের—গৌরবের সামগ্রী এই মন্দির করটিকে এরূপ অয়ত্বে ধবংস-পথে যাইতে দেওরা কোনমতেই কর্ত্তব্য হইতেছে না। গুনিলাম, মধ্যে মধ্যে মন্দিরগুলি মেরামতের জন্তনা হর, কিন্তু কার্যতঃ কিছুই হর না। নানা স্থানে পর্যাটন করিয়া দেখিয়াছি যে, রাজা মহারাজা ও জমিদার-দিগের বাসন্থান হইতে দুরে অবস্থিত দেবালয় ও

দেবতাগুলির ছর্দ্ধণা অধিকাংশ স্থলে এইরূপ। সেবার
মহত্মদপুরে যাইরা নাটোরের মহারাজার অধিকার মধ্যে
অবস্থিত বিখ্যাত রাজা সীতারাম রায়ের মন্দিরাদির এবং
জ্বেলা ২৪ পরগণা ও হুগলীর করেকজন জমিদারের
অমিদারীর মধ্যে অবস্থিত মহারাজা প্রতাপাদিত্যের যশোহর
রাজ্যের মন্দিরাদির ও প্রাচীন কীর্তিগুলির ছর্দ্দশার
চরম অবস্থা স্থাকে দেখিরা আসিরা এবং এক্ষণে শিবনিবাসের মন্দিরগুলির প্রতি অবত্ব দেখিরা পূর্ব্বোক্ত
ধারণা বদ্ধমূল হইতে বসিয়াছে।

এই মন্দির কয়টি ব্যতীত শিবনিবাদের পশ্চিমপাডার আরও ছইটি ছোট শিবমন্দির আছে। তন্মধো একটিতে একটি শিবলিক আছেন। পূর্ব্ববর্ণিত চারিটি প্রধান মন্দিরের সন্নিকটে মহারাজা ক্লফচক্র ১০৮টি মন্দির নির্মাণ করিয়া-ছিলেন বলিয়া একটি প্রবাদ আছে। কিন্তু বর্ত্তমানে পুর্ব্বোক্ত কয়টি মন্দির ব্যতীত অন্ত কোন মন্দিরের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশপ হিবারের (Bishop Heber's Journal) ১৮২৪ খুষ্টাব্দের শিবনিবাদ বর্ণনায় ১০৮টি মন্দিরের কোন উল্লেখ দেখা যার না, অধ্চ তাঁহার শিবনিবাসে ষাইবার মাত্র ৪২ বৎসর পুর্বের (১৭৮২ পুষ্টাব্দে) এই সকল মন্দির-নির্ম্মাতা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যু হয়। কৃষ্ণচন্দ্রের স্থার নরপতি নিজের জীবিতাবস্থার স্থপ্রতিষ্ঠিত কোন মন্দির नहें इहेट एन नाहे, हेहां এक क्षकांत्र धतिका नाउना याहेट পারে ৷ বিশেষত: মন্দিরগুলিও অত্যন্ত প্রাচীন ছিল না ; কারণ, আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, দর্কাপেকা প্রাচীন ৺রাজরাজেখরের অষ্টকোণ মন্দির্টি মাত্র ১৭৫৪ পৃষ্টাব্দে নিশ্বিত হইরাছিল। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পরে পুর্ব্বোক্ত ৪২ বংসরের মধ্যে যে ১০২টি মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত& হইরা মাত্র ৬টি অবশিষ্ঠ রহিল, ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়; এবং সে কারণ ১০৮টি মন্দির নির্মাণ করা সম্বন্ধে मत्सर रहा।

পূর্ব্বোক্ত রাজরাজেশ্বর শিবের মন্দিরের উত্তর দিকে "বঙ্গবাসী" সংবাদপত্ত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ক্লফচক্র বন্দ্যোপাধ্যাহের দ্বিতল বাটী আছে।

আরপূর্ণার মন্দিরের পশ্চিম দিকে মহারাজা ক্রঞ্চক্রের জ্যেষ্ঠা কল্পার বংশ আছে। এই বাটাতে একটি একতলা ঘরে একটি ক্ষুদ্র কালী মূর্ত্তি আছেন, তাঁহার নিত্য সেবা হয়। এই বাটীর সামার দ্ব পশ্চিম দিকে প্রাচীন রাজবাটীর ধ্বংসাবশেব আছে। রাজবাটীটি বিতল। ইহার অনেকাংশ ভাঙ্গিরা গিরাছে: ইহার এক দিকে একতলা-প্রমাণ প্রকোষ্ঠ মৃত্তিকা মধ্যে প্রোধিত হইরা আছে। শুনা যার বে, মহারাজা রুক্চন্দ্রের সময়ে ঐ প্রকোষ্ঠে যক্ত হইত। এক্ষণে এই ভগ্গ রাজবাটীতে রুক্ষনগরের রাজবংশের দৌহিত্র ও দৌহিত্রের দৌহিত্রাদি কেহ কেহ বাস করিয়া থাকেন।

শিবনিবাসের উত্তর ও পশ্চিম দিকে চুর্নি বহিরা যাইতেছে; এবং পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে কন্ধণ নদীর থাত মাত্র অবলিষ্ট আছে। পূর্ব্ব দিকে কন্ধণের উপরে সেতু ছিল এবং কন্ধণের দক্ষিণে কৃষ্ণপুর নামক গ্রামে পাঠান এবং রাজপুতদিগের বাস ছিল। ইহারা বর্গীর আক্রমণ হইতে শিবনিবাস রক্ষার্থে এই স্থানে স্থাপিত হইরাছিল।

শিবনিবাদের অভাদয়ের বিবরণ এইরূপ শুনা যার---খুষ্টীর অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ছে এই স্থানে মহারাজা কৃষ্ণ্যস্ত্রের পল্লীনিবাস ও বিশ্রাম বাটকা ছিল। কেহ কেছ বলেন যে, একদা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র মৃগরাকালে দৈবাৎ এই স্থানে উপস্থিত হইয়া, ইহার সৌন্দর্যো মুগ্ধ হইয়া, এই স্থানে প্রাসাদ ও দেবালয়াদি নির্মাণ করেন। অপর কেহ কেহ বলে যে, এই স্থানের তিন দিকে নদী থাকার ইহা নিরাপদ স্থান ও বর্গীর আক্রমণ হইতে ইহাকে রক্ষা করা সহজ্পাধ্য বুঝিয়া, কুফ্চব্র এই স্থানে প্রাসাদাদি নির্দ্ধাণ করেন। কুফ্চব্রের জোর্চ পুত্র শিবচন্দ্র এই স্থান ত্যাগ করার পর হইতে ইহার অধঃপতন আরম্ভ হইরাছে। বর্ত্তমান কালে এই স্থান হর্দশার চরম সীমার উঠিরাছে। মহারাজা কৃষ্ণচক্তের পুত্রগণ মধ্যে জ্যেষ্ঠ শিবচন্দ্র রাজ্য প্রাপ্ত হইরা কুক্তনগরে বাস করেন। দিতীয় শস্তুচন্দ্র হরধামে বাস করেন। তৃতীয় ভৈয়ব-চক্র ক্লফনগরে ছিলেন। চতুর্থ মহেশচক্র, পঞ্চম হরচক্র, এবং ষ্ঠ জলানচক শিবনিবাসে বাস করিয়াছিলেন। শিবনিবাস-বাসী কেবলমাত্র মহেশচন্দ্রের তুইটি পুত্র ছিল। তল্মধ্যে উমেশচন্দ্রের পুত্র গঙ্গেশের দৌহিত্র-বংশ আঞ্চিও শিবনিবাদে বর্ত্তমান।

পাজী হিবার সাহেব ( Bishop Heber's "Journal" )
লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি অলপথে
কলিকাতা হইতে ঢাকা যাইবার কালে গলা হইতে চূর্বি
নদীতে পড়িয়া হরধাম, রাণাঘাট ও শিবনিবাসের পার্থদেশ

দিরা গমন করিয়াছিলেন। হিবার এই স্থানে মহারাজা # অচলের জনৈক বংশধরের সাক্ষাৎ পাইয়<sup>®</sup>ছিলেন এবং চারিট মন্দির দেখিতে পাইরাছিলেন। সেই চারিট মন্দিরই যে পূর্ব্বোক্ত অন্নপূর্ণা, রাজরাজেখর, রাজ্ঞীখর ও রামচক্রের মন্দির তহিবরে কোনই সন্দেহ নাই। হিবার রামচন্দ্র-বিগ্রহের পুরোহিতের নিকটে শুনিরাছিলেন যে, এই মন্দির-শুলি ৫৭ বৎসর পুর্বে নির্ম্মিত হইরাছিল। তিনি রামচন্দ্রের মন্দিরের দক্ষিণ দিকে খার দেখিয়াছিলেন। তিনি আরও 'দেখিরাছিলেন যে, পদ্মপুষ্পের উপরে রামচক্র সমাগীন। তাঁহার মন্তকে গিণ্টি-করা কিন্তু কলগ্ধ-মলিন ছত্র শোভা পাইতে-ছিল, এবং তাঁহার পার্ষে জনকনন্দিনী বিরাজমানা ছিলেন। হিবার রাজরাজেশ্বর ও রাজ্ঞীশ্বর শিবলিঞ্চ চুইটি ও তাঁহাদিগের অভাচ মন্দির হুইটি দেখিয়াছিলেন। তিনি রামচন্দ্র-বিগ্রহের পুরোহিতের সহিত রাজপ্রাসাদ দেখিতে গমন করেন। তিনি এই রাজপ্রাসাদের বুহৎ দরওয়াজার উপরে লতাগাছ উঠিয়াছে দেখিয়াছিলেন। তিনি এই দরওয়াজার সহিত ক্লব দেশের প্রাচীন রাজধানী মস্কো নগরের "ক্রেমলিন" প্রাসাদের দরওয়াজার তুলনা করিয়াছেন। এই দরওয়াজার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া হিবার দেখিলেন যে, ছই দিকে বুক্ষ-শোভিত পথ রহিয়াছে। ছই পার্শ্বে ভগ্নস্তপু ও বন-জঙ্গল এবং অট্টালিকাসমূহের উপরে বৃহৎ বৃক্ষাদি জন্মিয়াছে—চতুর্দিকে অনিবার্য্য ধ্বংসের একটা বিধাদ-মাথা কিন্তু মহান ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। কে এই সকল কীর্ত্তি ধ্বংস করিয়াছে किळामा कत्राम हिवात छनित्न त्य, नवाव मित्राक्र कोना কর্ত্বক এগুলি বিধবস্ত হইয়াছে। তৎপরে হিবার ডাইন দিকে যাইয়া একটি অতি বৃহৎ ভগ্ন প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এই প্রাসাদের কোন কোন অংশ তাঁহার নিকটে ইংশতের বোণ্টন আবের (Bolton Abbey) এবং কনওরে ছর্নের ( Conway castle ) ভার প্রতীয়মান হইল। তিনি দেখিলেন, এই প্রাসাদে কনওয়ের অমুরপ কিছ তদপেকা ছোট বৃক্ত আছে এবং মজবুত ও স্থদীর্ঘ থিলানের সারি আছে। সর্বতে বনজঙ্গল ও ছাদবিহীন গৃহশ্রেণী বিগত গৌরবের ধ্বংসের পরিচয় দিতেছিল। তিনি এমন একটি চম্বরে উপস্থিত হইলেন, যাহার প্রাচীন কবাট-শোভিত বৃহৎ দরওয়াকা তথনও বর্তমান ছিল। এই স্থানে

মহারাজা ক্বক্ষচন্দ্রের গুইটি অরবয়য় প্রপৌত্র আদিরা উপস্থিত
হইল এবং পারস্থ ভাষার বিনয়নত্র বচনে তাঁহাকে তাহাদিগের
পিত্রালয়ে প্রবেশ করিতে সাদরে আহ্বান করিল। ভিতরে
প্রবেশ করিয়া হিবার চতুর্দিকে সৌধশ্রেণীর ধ্বংস দেখিতে
পাইলেন এবং সন্ধ্যাগমে চতুর্দিকে শৃগালের হাহাকার স্বর
শুনিতে পাইলেন। ইহাতে তাঁহার বোধ হইল, এই স্থানে
শৃগালদিগেরই প্রভূষ। বালকয়য় তাঁহাকে তাহাদিগের
পিতা রাজা উমেশচন্দ্রের (Omichand) নিকটে লইয়া
গেল। তৎকালে উমেশচন্দ্রের বয়ঃক্রম অয়মান ৪৫ বৎসর।
তিনি দেখিতে থর্ব্ধ ও স্থুল, তাঁহার নয়্ম দেহে যজ্ঞোপবীত
এবং ললাটে স্থবর্গ পত্রসহ শেত ও রক্তচন্দনের রেখাবলি
(besmeared with chalk vermilion and goldleaf)
শোভা পাইতেছিল। তাঁহাকে "মহারাজা" বলিয়া সম্বোধন
করায় তিনি বিশেষ খুদী হইলেন। ইত্যাদি।

পুর্বে এই গ্রামে ১০০ ঘর ব্রাহ্মণের বাস ছিল। ইহাঁরা সকলেই নদীয়ার মহারাজার আতায় ছিলেন। বর্ত্তমানে এথানে প্রায় ৪৮ বর ব্রাহ্মণ, ১ ঘর কারস্থ, ১ ঘর বেণিরা, ১২ ঘর তাঁতি, ৩ ঘর ধোপা, ২ ঘর চাঁড়ালু ১• ঘর মুদলমান ও ১৪ বর মুচি আছে। গ্রামে করেকটি প্রধান পাড়া আছে; যথা-রাজবাড়ীপাড়া, মাঝেরপাড়া ও পশ্চিমপাড়া। এতদ্বাতীত করেকটি থণ্ড পাড়া আছে: যথা---বামুনপাড়া, কায়েত-পাড়া, তেলিপাড়া, ও মুসলমান-পাড়া প্রভৃতি। গ্রামে একটি মাইনর স্কুল আছে। উহাতে ৬৭ জন ছাত্র শিক্ষাণাভ করে। একটি কুদ্র পাঠাগার বা লাইবেরি আছে এবং একটি ব্রাঞ্চ পোষ্টাফিন গ্রামটি একণে ম্যালেরিয়া ও কালাক্সরের আবাসস্থল, কিন্তু কোন দাতব্য-চিকিৎসালয় নাই। পুর্বে বাজার হাট ছিল, এক্ষণে নাই! ভৈমী একাদশীতে এখানে একটি বুহৎ মেলা হয়। উহাতে ১৪।১৫ সহস্র লোক সমাগম হয়। ১৮৬ গুষ্টাব্দে তিলি জাতীয় স্বরূপচন্দ্র সরকার চৌধুরী এই গ্রামটি ক্রন্ত করেন। তাঁহার পুত্র বুন্দাবনচন্দ্রের প্রবল প্রতাপ ছিল। বর্ত্তমানে তাঁহার বংশধরগণ আছেন বটে কিন্তু সে প্রতিপত্তি ও প্রতাপ আর নাই। গ্রামের পূর্ব্বোক্ত প্রধান দেবালয় ও विश्रश्राण नमीवात्र महात्राकात्र ।

প্রায় ১॥০ ঘণ্টাকাল শিবনিবাসের জ্ঞষ্টব্য প্রাচীন

কীর্তিশুলি দেখিয়া, পূর্ব্ব-বর্ণিত পথ ধরিয়া মাঝদিয়া গ্রাম অভিমুখে ফিরিয়া চলিলাম। মাঝদিয়ার রেলটেসনের পশ্চিম দিকে একটি বিল আছে। উহার সয়িকটে উত্তর দিকে "দেওয়ানের বেড়" নামক একটি গ্রাম আছে। মহারাজা ক্রফচক্র তাঁহার পরিত্রাতা প্রভূতক্ত দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্রকে এই গ্রামটি পুরস্কার স্বরূপ দান করিয়াছিলেন। শিবনিবাস ও রঘুনন্দন সম্বন্ধে একটি ছড়া প্রচলিত আছে:—

শিব্নিবাসী তুল্য কাশী, তাহে নদী কছণ। কোখা হতে এলে ভূমি রাচের রঘুনন্দন॥"

রখুনন্দন মিত্র জেলা বর্দ্ধমানের ডাইহাটের নিকটবন্তী চাঁডুল গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চক্র রায় প্রণীত "ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতে" তাঁহার সম্বন্ধে ণিখিত আছে যে, তিনি মহারাজা ক্রফচন্দ্রের সময়ে প্রথমে নদীয়ার রাজ-সরকারে অতি সামার কর্ম করিতেন। तिनात्र मार् क्रक्षात्य नवाव चानोवकी थाँ कर्ज़क काताकक रहेल, व्यथान बाककर्षाठातीयन क्रिस्ट २२वक ठाका प्रना পরিশোধ করত: তাঁহাকে কারাগার হইতে উদ্ধারের উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলেন না। কামস্ব-জাতীয় সামান্ত कर्यातात्री त्रधूनलन कृष्णत्यात्क कहित्नन, "महात्राक । यनि কিছদিনের জন্ত আপনার রাজ-অধিকার ও ক্ষমতা আমাকে প্রদান করেন, তবে আমি আপনাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারি।" এই বলিয়া তিনি আপনার ভবিয়ং কর্মপদ্ধতি রাজার নিকটে প্রকাশ করিলেন। ক্রফচন্ত্র ভাঁহাকে দেওয়ানের পদ ও স্বীয় ক্ষমতা অর্পণ করিয়া मगौबाद दाक्थानी कृष्णनगरद পाठाहरणन।

সেকালে রাজপুত্র, রাজভাগিনের ও আত্মীরগণ জমিদারীর অধিকাংশ ইজারা রাধিতেন এবং নির্ময়ত কর
প্রদান করিতেন না। রঘুনন্দন কৃষ্ণনগরে আসিদ্রাই
প্রথমে এক রাজজামাতার নিকটে প্রাপ্য থাজনা চাহিরা
পাঠাইলেন। জামাতা পুস্ব উত্তর করিলেন, "একণে আমার
টাকা দিবার সামর্থ্য নাই।" তথন রঘুনন্দন উক্ত
জামাতাকে ডাকিরা আনিবার জন্ত একজন কর্ম্মচারাকে
প্রেরণ করিলেন। জামাতা উপেক্ষা করিরা উক্ত কর্ম্মচারীকে কহিলেন "এখন আমার ঘাইবার সময় নাই।"
স্থ্যোগ্য দেওরান তৎক্ষণাৎ করেকজন পাইককে উপযুক্ত

আদেশ দিয়া জামাতার নিকটে প্রেরণ করিলেন। তাহারা জামাতাকে কহিল "আপনাকে লইরা যাইবার জ্বস্তু দেওরানজী আমা্দিগকে পাঠাইরাছেন।" দেওরান সহজ্ব পাত্র নহে-বুঝিরা জামাতা বাবাজীউ তাঁহার নিকটে আসিরা দেনা পরিশোধের ব্যবস্থা করিরা গেলেন। ইহা দেখিরা জ্বস্তু জামাতা বাবাজীবনগণ আপন আপন দের দেনা পরিশাধের ব্যবস্থা করিলেন।

তৎপরে রঘুনন্দন রাজপুত্রদিগের নিকট হইতে বাকী কর চাহিয়া পাঠাইলেন। কুমার বাহাতুরগণ সগর্বে বলিয়া পাঠাইলেন "এখন টাকা নাই।" ইহা ভনিষা দেওয়ান ঘারবানদিগকে এইরূপ আদেশ দিলেন যে, রাজকুমারগণের নিত্য পূজার দ্রব্যাদি কেছ যেন অন্ধরে লইয়া ঘাইতে না পারে। তৎপরে তিনি কুমারদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন, "আপনাদিগের পিতা কারা-যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকিবেন. আর এদিকে আপনারা স্থা দিন কাটাইবেন, ইহা অত্যন্ত বিদদৃশ। আপনারা তাঁহাকে কারাগার হইতে উদ্ধার করিয়া পূজা করুন। যদি আপনাদের তহবিলে অর্থ না থাকে এবং কোন উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিতে না পারেন, তবে রাজপুত্রবধূদিগের অলম্বার বন্ধক দিয়াও অর্থ সংগ্রহ করুন।" ইহা ভনিয়া রাজকুমারগণ আপন আপন দেনা পরিশোধ করিলেন। এইরূপে রঘুনন্দন অল্লকাল মধ্যে বহু অর্থ সংগ্রাছ করিয়া উহা নবাব-সরকারে দাখিল করিয়া ক্লফচন্দ্রকে কারাগার হইতে উদ্ধার করিলেন।

রত্মনদন সমগ্র নদীয়া রাজ্য জরিপ করিরা ভূমির উর্জ্বরতা অন্থসারে কর ধার্য্য করিলেন; এবং যে সকল ভূমি প্রকৃত রাজ্বত নিজর তাহার ছাড়পত্র দিলেন। তাঁহার স্বাক্ষরিত এই ছাড়পত্রগুলি পরবর্ত্তীকালে "রত্মনদনী ছাড়" বলিয়া পরিচিত হইয়াছে; এবং উহা আজি পর্যান্ত ভূমির নিজরজের চূড়ান্ত প্রমাণ বলিয়া গ্রান্ত হইয়া থাকে। রাজ্যের জরিপ শেষ হইলে ক্রঞ্চন্তর এক দিন রত্মনদনকে কহিলেন, "দেওয়ান, জরিপের কার্যাটি স্থলরক্ষপে সম্পন্ন হইয়াছে।" ইহার উদ্ভরে রত্মনদন কহিলেন, "মহারাজ! ইহা তত স্থলর হয় নাই, এবং তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই। যদি জরিপের রসির একপ্রান্ত মহারাজ শ্বরং ও অপর প্রান্ত কুমারদিগের মধ্যে কেছ ধরিতেন, আর এ জধীন চিঠা লিখিতে বসিত, তবে জরিপ সর্ব্বালম্বলর হইতে পারিত।"

রখুনন্দন বেমন রাজ্যের আর বৃদ্ধি করিয়াছিল্লেন, তেমন ব্যায়েরও ছাল করিয়াছিলেন। এজন্ত রাজপরিবারবর্গের ও কর্মচারীদিগের মধ্যে অনেকে তাঁহার শক্র হইয়াছিল।

এক দিন মুশিদাবাদের নবাবের দরবারে নানা প্রদেশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও রাজাদিগের দেওয়ানগণ উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় রঘুনন্দন দরবার-গৃহে প্রবেশ করিলেন। সভার সঞ্চীর্ণ শৃষ্ঠ স্থানের মধ্য দিয়া যাইতে তাঁহোর চাপকানের নিম্ভাগ বন্ধমানের রাজার দেওয়ান মাণিকটাদের অঙ্গ স্পার্শ আক্রান্ত হইরা লুপ্তিত হইল। দেওরান মাণিকটাদ নবাবকে বুঝাইলেন যে ক্রফচন্তের জমিদারীর মধ্যে সংঘটিত এই হর্ঘটনার জন্ম তদীর দেওরান রঘুনন্দন দারী। ইহার ফলে ভকুম হইল যে, রঘুনন্দনকে অবমাননা করিয়া ভোপের মুখে উড়াইয়া দেওয়া হউক।

অধংশতনের সময় ভাল-মন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা অনেকের থাকে না। রঘুনন্দনের এই হর্দ্দশায় রাজকুমার-গণ আনন্দিত হইলেন। যথন রঘুনন্দনকে গর্দভের পৃঠে



শিবনিবাদের মানচিত্র

করিবামাত্র মাণিকটাদ বলিয়া উঠিলেন, "দেখ্তে নেহি পাজি।" রঘুনন্দন তৎক্ষণাৎ প্রাকৃত্তর করিলেন, "হাঁ, নওকর সবহি পাজি, কোই বড়া কোই ছোটা।" উপযুক্ত উত্তর শুনিয়া সভাস্থ সকলে হাসিয়া উঠিলেন; কিছু ইহার ফলে মাণিকটাদ রঘুনন্দনের বিষম শক্র হইলেন। পরবর্তীকালে মাণিকটাদ নবাবের দেওয়ান হইয়া শক্র নিপাতের উপায় ভাবিতে লাগিলেন। বর্জমানের রাজার দেয় রাজ্ত্রের টাকা হুগলি হইতে মুর্লিদাবাদে প্রোরিত হইবার কালে পথে ক্ষ্ণচল্লের জমিদারী পলাশীতে রাত্রিকালে দস্যু কর্তৃক

আরোহণ করাইয়া মুর্শিদাবাদ সহরের মধ্য দিয়া লইয়া যাওয়া
হইতেছিল, সেই সময় তিনি মহারাজা রুঞ্চিন্দের আবাসের
নিকটস্থ হইলে, নির্কোধ জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র শিবচক্র তাঁহার
হর্দশা দেখিয়া হাস্ত করিয়াছিলেন। ইহাতে রঘুনন্দন
অতীব হঃখভারাক্রাস্ত স্বরে কহিলেন, "এই অবমাননাতে
আমার যত যদ্রণা বোধ হইতেছে, তাহার সহক্রপণ যদ্রণা
তোমাদের ব্যবহারে পাইলাম। অবোধ রাজকুমার, আমার
এই অবমাননাতে কাহার অবমাননা হইতেছে ইহা যে ভূমি
ব্রিলে না, এই বড় পরিতাপের বিষয়। আমি এ গর্দভে

আরোহণ করি নাই, তোমার পিতাই আরোহণ করিরাছেন জানিবে।" শুনা বার যে, এই অবমাননার পরে কর্দ্ধবাপরারণ প্রভুভক্ত রঘুনন্দনকে তোপের মুখে উড়াইরা দেওরা হইরাছিল। রঘুনন্দনের দেওরানের-বেড় এখন একপ্রকার জনশৃত্ত হইরাছেন। ভাঁহার বংশে এখন নাম করিবার মত আছেন, পাবনার সব-জজ শ্রীবৃক্ত োহিনীকান্ত মিত্র বি-এল্ মহাশর; ইনি দেওরান রঘুনন্দনের প্রপৌত্র। শ্রীবৃক্ত বোহিনীবাধুর জ্যেষ্ঠতাত-ক্স্তাকে 'ভারতবর্ধ'-সম্পাদক রার জলধর সেন বাহাত্র প্রথম পক্ষে বিবাহ করিছাছিলেন। রঘুনন্দনকে শারণ করিয়া "দেওয়ানের-বেড়" উদ্দেশে নমস্কার করিয়া মাঝদিয়ায় উপস্থিত হইলাম। তৎক্ষণাৎ স্থান আহার শেব করিয়া তৃইপ্রহরের ট্রেণ কলিকাতাভিমুখে রওনা হইলাম।

## দ্বন্দ্ব

### শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়

90

কুমার শুণেক্রভ্যণকে সেই পত্র জোর করিরা লিথাইরা লইবার পর হইতে বীশা আর লীলার ধারে আসিত না। বৈকালে ক্লাবে যাওরা বা টেনিস্ খেলা সে প্রায় ছাড়িরা দিয়াছিল। সে সর্বাদা নিজের ঘরে বসিয়া লেখাপড়া বা চিঠিপত্র লেখার কাজে নিজেকে ব্যাপৃত করিয়া রাখিত। লীলা কিন্তু তাহাকে কিছুমাত্র বিখাস করিত না। তাহার সন্দেহ হইত, হয় ত বীশা প্রকাশ্রে কুমারের সঙ্গে আলাপ না রাখিয়া পত্র ছায়া গোপনে সয়য় রাখিয়াছে। কিন্তু পে ত তাহার ঘরে চুকিয়া তাহার চিঠিপত্র লইয়া দেখিতে পারে না, কাজেই তাহাকে কেবল বীশার প্রতি কড়া নজর রাখিয়াই সজ্ঞই থাকিতে হইত।

মিনেদ রার কুমারের এত দিনের অদর্শনে মধ্যে মধ্যে চঞ্চল হইরা উঠিতেন। লীলা তাঁহাকে বুঝাইরাছিল, কুমার বিশেষ কাকের অস্ত কলিকাতার গিরাছেন, শীমই কিরিরা আদিবেন।

নীলা নিজে সব চেরে বিপদে পড়িরাছিল অরুণকে
লইরা। কিরপের পাটনার আবার ফিরিয়া আসার পর
হইতে অরুণ নীলার প্রতি বিষম সন্দেহ ও ইবার জালার
উন্মাদপ্রার হইরা উঠিয়াছিল। নীলা নিজে তাহার হর্মলতার
বিষর জানিত, এবং অরুণের এ ইবা বে একেবারে অমূলক
নর, তাহা বৃষিরা, সে সেই প্রথম দিনের পর হইতে সাধ্যমত
কিরণকে পরিহার ক্রিয়া চলিত। কিন্তু তাহার কোনও

চেষ্টাই অফ্লণকে সুখী করিতে পারিত না। লীলার তাহার নিকট আদিতে একটু দেরি হইলেই সে রাগিরা অভিমান করিয়া অনর্থ বাধাইয়া তুলিত। বীলার ক্রম্ভ ভাবনা, তাহাকে সর্বাদা দৃষ্টির মধ্যে রাধা, এই সব কার্য্যে ব্যস্ত থাকায়, সে আক্রকাল পূর্ব্বের মত সর্বাক্ষণ অক্রনের নিকটে থাকিতে পারিত না। অক্রণ সেইক্রম্ভ তুর্ক্তর অভিমানে পূর্ব হইয়া নিক্রে মনে মনে নানা অসম্ভব করনা ও চিস্তার নির্থক তাহাদের মধ্যে একটা বিষম অশান্তির ভৃষ্টি করিয়া তুলিত। এই মানসিক ব্যাধির ক্রম্ভ এই করেক দিনের মধ্যেই তাহার ভাষার পর্যান্ত নই হইয়া গিয়াছিল।

এই সব বিসদৃশ চিন্তার ফলে আবার হর ত তাহার চকুর ক্ষতি হইতে পারে, সেই ভরে দীলা প্রাণপণে অরুণকে আদর করিরা বুঝাইরা শাস্ত করিবার চেটা করিত; কিন্তু সর্বাক্ষণ অরুণের বিষম বিরক্তি ও ঈর্যার ফলে তাহাঃও মন অবসর হইরা পড়িত; ও এই স্বার্থপর প্রেমের তুলনার, বাহাকে সে ভূলিবার ক্ষম্ত প্রাণপণে চেটা করিতেছে তাহার নিঃস্বার্থ মহৎ প্রেম, ও তাহারই নাম অহরহ তাহার অন্তরে বাজিতে থাকিত।

সেদিন মিস নেল্সনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া জোছনার বিষয় সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া লীলা বখন বাড়ী ফিরিডেছিল, সেই সময় পথের মোড়ে কিরপের সহিত ভাহার দেখা হইল। দূর হইতে ভাহাকে দেখিয়া লীলা অভ পথে পলাইতে বাইতেছিল; কিছ কিরণ সম্বর বোড়া ছুটাইরা ভাহার পাশে আদিয়া পড়ার, অগত্যা দীশা হাসিরা তাহার অভ্যর্থনা করিল।

কিরণ সহজ্ঞভাবে তাহাকে বলিল যে, সে এই সপ্তাহে
শিশুদের জক্ত একটি উৎসবের আরোজন করিতেছে।
সেই উপলক্ষে ক্লাবেঘর সাজান, আলোর বন্দোবস্ত, এবং
ভোজের আয়োজন করা ইত্যাদি কাষে লীলার তাহাকে
সাহায্য করিতে হইবে। এই কথা বলিবার জক্ত সে আজ
তুই দিন হইতে লীলাকে খুঁজিতেছিল।

শহরের ছোট ছোট ছেলেরা কিরপের অত্যস্ত প্রিয় ছিল। সে প্রতি বংসর দেওয়ালী পর্কের সময় তাহাদের জল্প একটি বিরাট উৎসবের আয়োজন করিত। আলো দেওয়া, বাজি, নানা প্রাকার থেলা, বাজনা, থাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি অনেক প্রকার আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা থাকিত। এ বংসর সে দেওয়ালীর সময় বাহিরে থাকায় সে উৎসব হয় নাই। কিছু এখন সে যথন ফিরিয়া আসিয়াছে, তখন শিওদের আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিতে সে চায় না। দেওয়ালী হইয়া গেলেও তাহারা ক্লাবেছরে ঠিক সেই মত একটা আনন্দোৎসবের অমুগ্রান করিতেছে।

কিরণ যথন কথা বলিতেছিল, লীলা সেই অবসরে তাহাকে দেখিরা লইল। তাহার মুখে যে অন্তরের বেদনার ছায়া, তাহা আর আরোগ্য হইবার নয়! সে পূর্বাপেকা কি কল হইয়া গিরাছে! তাহার উন্নত প্রসন্ন ললাটে চিস্তা ও বিষাদের গভার রেখা! শুক্ষ মুখ ও অধরেটারে দিকে চাহিলে মনে হয় হাসি ও আনন্দ যেন ও-মুখ হইতে জন্মের মত বিদার লইয়াছে!

কিন্তু তবু এই মুখ লীলার কত প্রিয়! পৃথিবীতে সকলের চেয়ে এই মুখই সে একান্ত ভালবাসিয়াছে! কিছু আৰু ! আৰু ভালবাসা দুরে থাক, তাহার চিরদিনের বিশ্বত বরুব স.ক সে পূর্বের মত স্বাধীন ভাবে ব্যবহার করিতেও পারিবে না! আৰু সে অক্সের বাক্সন্তা। পরে বখন আবার তাহার সহিত দেখা হইবে, তখন হয় ত সে অপরের বিবাহিতা পত্নী!

শীলার চক্ষু ফাটিরা জল আদিতেছিল। সে তাহার কম্পিত অধর-১ঠ দাঁতে চাপিরা প্রকৃতিস্থ হইতে চেষ্টা করিতেছিল।

কিরণ তাহার সুহিত সাধারণ বন্ধুর মতই কথা

বলিতেছিল। যে বাধা তালাদের মধ্যে ব্যবধান তুলিরা দাঁড়াইরাছে, তালা অতিক্রম করিতে যাওরা অসম্মানজনক। কিন্তু স্থতি তালার হৃদয়ে পূর্বের কথা অমুক্ষণই জাগাইরা রাথিরাছে।

কিরণের কথা শেষ হইলে লীলা তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বলিল, ভালই হল ! একটা দিন সবাই মিলে রায়া-খাওয়া, ঘর-সাক্রানো—সব কাজ ভাগাভাগি করে বেশ আমোদে কাটান বাবে! তা হলে কথন যেতে হবে ?

কিরণ বলিল, একটু সকাল সকাল যাবার চেষ্টা করো!
আমি ত সেদিন সকাল থেকেই সেথানে থাকবো।

অঙ্গকেও নিয়ে যাব ত 📍

লীলার এ কথায় কিরণ কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া শেষে বলিল, হাঁ ৷ তাকেও নিয়ে যেও !

এ প্রাণক শেষ হইলে তাহার। ছইজনে বাড়ী ফিরিবার জন্ম ছই বিভিন্ন পথে চলিয়া গেল। লীলার মনে হইতেছিল, একবার সে তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে আগের মত সহজ্ব ভাবে কিরণ বলিয়া ভাকে! আর সে তাহার সূক্ষে এত চাপিয়া চাপিয়া চলিতে পারে না। কিন্তু তবু সে মনের আবেগ মনেই চাপিয়া রাখিল, এটুকু খনিগ্রতা করিতেও তাহার সাহদে কুলাইল না।

বাড়ী আদিয়া লীলা দেখিল, অরুণ তথনো বেড়াইয়া ফেরে নাই। ক্রমে বেলা বাড়িয়া রৌদ্র প্রথর হইয়া উঠিল; অরুণ তথনো বাড়ী আদিল না। লীলা ক্রমে ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছিল—আজ দে একলা কোথায় কোন্ দিকে গেল? এত দেরি ত দে কোন দিনই করে না? ক্ষান্ত আদিয়া বিলল, বামা আজ সহরের দিকে এদেছিল। তা দে তোমাকে বলতে বলে গেছে, দে লোকটা বামার হাতে টাকা দিয়ে কেবলই রোজ বলছে, তুই জোছনাকে আমার বাড়ী থেকে সরিয়ে নিয়ে যা! তা হাা গা দিমিদি, হাজার হোক সেভদর লোকের মেয়ে, ভদ্দর লোকের বউ,—আমার বোন তাকে নিয়ে রান্ডায় কোথায় দাঁড়াবে, বল ত? সে মুখপোড়া তা বৃরবে না, খালি নিয়ে যা আর নিয়ে যা, এই করছে! তা তুমি যে বলেছিলে সে ছুঁড়িয় একটা ব্যবহা করবে? যদি কিছু করতে পার ত একবার চেষ্টা করে দেখ না। মেয়েটা ত কেঁদে কেঁদে ময়তে বসেছে।

লীলা সেইমাত্র জোছনার ব্যবস্থা করিয়া ফিরিয়াছে।

সে ক্ষাস্তকে বলিল, আমি সে সব ঠিক করেছি। আর হুচার দিনের মধ্যেই তার বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। তোর বোনকে বলিস তার জম্ম আর ভাবতে হবে না।

ক্ষান্ত হাই চিত্তে চলিয়া গেল। লীলা কুমারের পৈশাদিক প্রাকৃতি ও এই নিষ্ঠুর ব্যবহারের কথা ভাবিয়া শিহবিয়া উঠিল! বীণাকে ভাহার কবল হইতে মুক্ত করিতে না পারিলে ভাহারও এই দশা অনিবার্যা।

আকণ সেদিন অনেক বেলার প্রাপ্ত অবসর দেহে ফিরিরা আসিরা নিজের ঘরে শুইরা পড়িল। লালা অনেক চেষ্টা ও যত্ন করিরাও তাহাকে কিছুতেই প্রকৃত্ন ও প্রকৃতিস্থ করিতে পারিল না। সে তাহাকে প্রফুল্ল করিবার জন্ত কিরণের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা বলিল,—ত:হার উৎসবের কথা, ও কিরণ তাহাদের সে উৎসবে যোগ দিতে নিমন্ত্রণ করিরাছে, সেসব বলিল।

অরুণ তাহার কোন কথাতেই যোগ দিল না, ঋধু বলিল, আমি দবই জানি। যথন তোমরা আলাপ করছিলে, তথন আমি দবই দেখেছি। যাতে তোমরা স্থী হও, তাই করো, আমি কারো সুথের অন্তরায় হতে চাই না।

তাহার মুথ দেখিরাই লীলা তথনি তাহার মনের ভাব বৃঝিরা লইল। সে মিশনে একা যাইবে বলিরাছিল, কিন্তু অরুণ তাহাকে পথে কিরণের সঙ্গে দেখিয়া অফুরুপ ভাবিয়া লইরাছে!

বিষম বিরক্তি ও অপমানে গীলা নিস্তব্ধ হইরা গেল !
তাহার প্রতি অঙ্গণের যদি সামাক্ত বিখাদও না থাকে,
সে যদি তাহাকে নিতান্ত চপল স্ত্রীলোকের মত অসার
বলিরাই জানির থাকে, তবে তাহাদের বিবাহ-বন্ধন ছিল্ল
হওয়াই উচিত।

এবারে দীলা অঞ্চান্ত বারের মত অরুণকে ভুলাইরা শান্ত করিবার চেষ্টা না করিয়া নীরব হইয়া রহিল। তাহার এই ভাবান্তরে অরুণ আরও দমিয়া গেল। তিন চার মিনিট নিস্তক্ষ ভাবে কাটাইয়া অবশেষে সে যথন দীলার সঙ্গে আবার কথা বলিতে গেল, তথন দীলা বলিদ, অরুণ! তুমি মনে ছ:থ করো না, আমি বাধ্য হয়ে হয় ত তু একট। রুঢ় কথা বলে ফেলেছি। তোমার সজে আমার যে সম্বন্ধ, তাতে আমার উপর যদি তোমার সামান্ত বিশ্বাস্থ না থাকে, তা হলে জনর্থক এ বন্ধনে বন্ধ হবার সার্থকতা কি, আমি ত বৃথতে

পারি না। যারা এত হিংসা করে, তারা এতে নিজেদের যে ক্ষতি করে, জীবনের সমস্ত স্থা শাস্তি নষ্ট করে যে কি অভিশাপগ্রস্ত জীবন বহন করে, সেটা যদি তারা এব বার ব্রতা, তা হলে হয় ত এ রকম পাগলামী কথন করতো না।

অরণ লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া বলিল, ঢ়য় ত এটা এক রকম পাগলামী বা মানসিক ব্যাধিই হবে লীলা! আমি কিছুতে এ সংশন্ধ থেকে নিজেকে মৃক্ত কর্তে পার্ছি না। তুমি যথন আমার কাছে থাক, তথন এ সব কিছু আমার মনে হন্ন না। কিন্তু তার কাছে তোমায় দেখলেই আমার সব গোলমাল হয়ে যায়, আমার মনে তথন কোন সময় হর্জের প্রতিহিংলার ভাব জেগে উঠে আমায় পাগল করে তোলে! আবার কথন বা মন উদাস হরে গিয়ে আআহহতাা করে মরবার প্রবৃত্তি হয়। এ হয় ত আমারি মনের দোষ; কিন্তু এর মূলে কেবল ভোমার প্রতি আমার প্রবৃত্ত আমার করেল আসক্তি ছাড়া আর কিছু নেই। আমার নিজের মনে হচ্ছে, আর কিছু দিন এ ভাবে থাক্লে হয় আমি পাগল হয়ে যাব, নয় ত আআহহত্যা করে মরবো।

অরুণের বিষয় মুখ দেখিয়া ও ঈধার এমন প্রচণ্ড পরিণাম দেখিয়া লীলা মনে মনে অ<sup>ধ্ব</sup>'ন্থ শিহরিয়া উঠিল। অরুণের মনের যেরূপ অবস্থা, তাহাভে তাহার পক্ষে এরূপ কিছু করা অসম্ভব নয়।

তাহার করুণ কেহপ্রবণ হানয় অরুণের ছ:থে কাতর
হইয়া উঠিল। তাহার উপর আর রাগ করিয়া থাকা সন্তব
হইল না। সে তথন আবার পূর্বের মত আদরে ও মদ্রে
তাহাকে শাস্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তিন চারি
কিন তাহার নিকটে সকাল হইতে রাত্রি পর্যাস্ত গল্প করিয়া,
বই পড়িয়া, অরুণের উপস্তাদ সংশোধন করিয়া কাটাইল।
অরুণ আবার সঁব ভূলিয়া গেল।

বড়দিনের ছুটিতে সকলে এক দিন শিকার করিতে যাইবে, কথা ছিল। লীলা এ দলের সহিত যোগ দিবে না, স্থির করিল। কিরণ এখানে যথন আছে, তথন সে নিশ্চর ইহাদের সঙ্গে থাকিবে। তাহার সহিত কিরণের সাক্ষাৎ ঘটিলে অঙ্কণ হয় ত আবার কি একটা কাণ্ড বাধাইয়া তুলিবে। তার চেয়ে না যাওয়াই ভাল।

কিন্ত বীণার কথা ভাবিদ্বা তাহার মন স্বস্থ হইতেছিল

না। কুমার সম্ভবতঃ এখানেই আছে। সে এ দলে মিনিয়া নিকারে গেলে বীণার দকে সাক্ষাৎ ঘটিতে পারে, তাগা সে জানে। স্কতরাং মনে হয়, এ স্থোগ সে ছাড়িবে না। সম্পূর্ণ একটি দিন আবার তাহাদের নিভ্ত আলাপের এমন অবসর দিতে লীলার মন চাহিতেছিল না।

অরণ এই শিকারের আমোদে ঘাইবার জন্ত মাতিয়া উঠিয়াছিল। কিরণ তাহার আন্তাবল হইতে একটি ভাল খোড়া বাছিয়া আনিয়া ভাহাকে দিয়াছিল। সে ভানিত, গীলাও তাহাদের সঙ্গে যাইবে।

কিন্তু যাইবার পূর্বে মুহুর্ত্তে লীলা বলিল—তুমি যাবার সময় বীণার কাছে কাছে থেকো—কুমার লোক ভাল নয়। তার সঙ্গে বীণা ঘনিষ্ঠতা কর্বে, সেটা আমি মোটে ভালবাসি না। আমি আজ বাড়ীতেই থাকবো মনে কর্ছি। শরীরটা বিশেষ ভাল নেই।

লীলা যাইবে না শুনিয়া অরুণের সব শুর্জি চলিয়া গেল। সে বিষয় হইয়া বলিল, তবে আমিও যাব না! তোমায় ছাড়া একলা কোথাও গিয়ে আমার কোন স্থথ বা তৃপ্তি নেই।

শীলা বলিল — না ! না । তুমি যাও ! বেশ ত ! একটু আমোদ পাবে ! কত দিন এ সব থেলা তোমার বন্ধ হু হের গিয়েছিল !

অঙ্কণ বলিল—তুমি না গেলে আমি যাব না। তুমি এখন যদি না যাও, কিছু পরে গিয়েও তো আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পার। তাই যাবে ?

লীলা বলিল, না—আমার শরীর ভাল নেই। আজ আর আমি কোথাও বেরোব না। তুমি কিন্তু যাও! সকলে যাচ্ছে, আর তুমি না গিয়ে বাড়ী বসে থেকে কি করবে? বীণার সঙ্গে সঙ্গে তুমি আছ জানলে আমি বাড়ীতে নিশ্চিত্ত হয়ে থাকতে পারবো।

অরুণ বলিল, বেশ। তুমি যা বোলছো তাই হবে।
তবে আমি বলেছিলুম কি—তোমার কি আমাকে একলা
তার সঙ্গে ছেড়ে দিতে একটু ভর করে না। সে যদি
আমার উপর তার মোহিনী শক্তির প্রভাব বিস্তার করে।

অরুণের ইচ্ছা হইত, বীণা ও তাহার পূর্বে সম্বন্ধের কথার লীলার মনে একটু সন্দেহের ছারা আসে, কিন্তু লীলার মনে কোন দিন এগব কথা উঠিত না।

অরূপের পরিহানে সে হাদিরা উঠিরা দকৌতুকে

বলিল, তা তুমি যদি তার বশে যেতে চাও, আমি তথনি তোমার উপর সব দাবী ছেড়ে দেব। ভাগাভাগিতে আমি নেই! তা ছাড়া, যে আমার বিবাহ করবে, সে কোন দিন আমার ঈর্যা উদ্রেক করতে পারে না, সে বিশ্বাস আমার যথেষ্ঠ আছে!

তুমি বড় সাহসী ! আর কেউ হলে এত সাহস করতো না ! বলিয়া অরুণ হাসিয়া বীণার সন্ধানে চলিয়া গেল !

তাহারা চলিয়া গেলে লীলা স্বস্তির নিঃখাদ ফেলিয়া বাঁচিল! তাহার বিবাহের দিন নিকটবর্তী হইয়া আসিতেছে! এই দিনটা চুকিয়া গেলে তাহার সহিত কিরণের দব দম্ম বিচ্ছিয় হইয়া যাইবে। তাহার পর হইতে দব উদ্বেশের অবসান! আর তাহাকে এমন ভয়ে ভয়ে লুকাইয়া ফিরিতে হইবে না! এ জীবন যেন অসহ হইয়া উঠিয়াছে!

একলা ঘুরিতে ঘুরিতে লীলার জোছনার কথা মনে হইল ! এই অবসরে তাহাকে একবার দেখিয়া আসিলে মন্দ হয় না! থুব জোরে ঘোড়া ছুটাইয়া গেলে সে শিকারি-দের অনেক আগেই বাড়ী ফিরিয়া আসিবে!

লীলা তাহার খোড়া সাঞ্চাইতে হুকুম দিল। বীণার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে কুমার আর তার দিকে মন দেয় না! লীলার পক্ষে তাহার তৃঃধ ও নিবাশ্রয় অবস্থার কথা শুনিরা চুপ করিয়া বসিয়া ধাকা অসম্ভব।

দীলা একবার তাহার অসম সাহসের কথা ভাবিরা দেখিল। তাহার মত কোন অবিবাহিত মেরের একজন পুরুষের বাড়ীতে এরূপ ভাবে যাওয়া এবং সেই কুৎসিত ব্যাপার উপলক্ষে সমাজে এ ব্যাপার সকলে কি চক্ষে দেখিবে ? আর অরুণ ? সেই বা এ কথা শুনিলে তাহাকে বলিবে কি ?

.কিন্তু এ সব কথা লীলা এক পাশে সরাইরা রাখিল। যখন তাহার উদ্দেশ্র ভাল তখন জগৎ যাহা ইচ্ছা বলুক, সে সর্বা বিষয়েই অগ্রসর হইবে।

লীলা ধানের ক্ষেত ও বাঁশবনের ভিতরের সরু পথ দিরা ঘোড়া ছুটাইরা চলিল। মাঝে মাঝে বিভ্তুত আমবাগান। এই ছারাশীতল পল্লীপথ তাহার অপরিচিত নম্ন! কতবার 'সে কিরণের সঙ্গে এ পথে অখারোহণে আদিরাছে! কুমারের জমিদারীর ভিতর কতদিন তাহারা ছইজনে চড়ুইজাতি করিরা গিরাছে। তাহার প্রত্যেক দিনের প্রত্যেক কাজের মধ্যেই কেবল কিরণের কথাই বার বার মনে পড়িরা যার। উচ্চ বৃক্তপ্রণীর অন্তরালে কুমারের উরত গৃহচ্চা দেখা বাইতেছিল। লীলা দল্পথে অগ্রদর হইরা দেখিল—বৃহৎ ইইকনির্মিত বাড়ী—যোড়া যোড়া খামের উপর প্রশন্ত বারাণ্ডা ও ছাত—কম্পাইণ্ডের এক ধারে চাকরদের থাকিবার ঘরের সারি ও আস্তাবল দেখা বাইতেছে।

ফটকের মধ্যে ঢুকিরা রাশ টানিতেই ভূতোবা ছুটিরা আসিল। লীলা ভাগদের বলিল, এখানে যে একটি মেরে অছে, সে তালার সহিত দেখা কবিতে আসিয়াছে।

এই অস্তুত কথা গুনিয়া ভূতোর দল অবাক্ হইয়া চাহিনা বহিল। সে ত এত দিন এই বাড়াতে বহিয়াছে, কোন দিন ত কেহ তাহার স'হত দেখা করিতে আসে না।

লালা ব্যাপার দেখিলা দমিল না, ঘোড়া হইতে নামিরা একজনকে ঘোড়াটা আস্তাবলে রাখিতে বলিরা অপরকে বলিল, সেই মেয়েটির কাছে আমাকে নিয়ে চল। তার সঙ্গে আমার দরকার আছে!

বামা খর ঝাঁট দিয়া পরিকার করিতেছিল; বিছানার উপর একটি স্থানর মেরে বিদরা ছিল। ক্ষান্তর বর্ণনামত তাহাকেই ক্ষোছনা বলিয়। চিনিয়া লইতে লীলার কট হইল না। তাহার গভীর কালো বড় বড় চোপ ছটি কোটয়গত, ক্বল ও পাপুর মুথের হাড় বাহির হইরা পড়িয়াছে! ক্বক কালো চুলের রাশি অযদ্ধে তাল পাকাইয়া ক্ষটা পাকান—
ফুটন্ত গোলাপের মত সরস ও স্থানর মুথ শুকাইয়া মলিন ও বিবর্ণ! এই বরসেই সে যেন জাবনের সমস্ত আনন্দ, আশা, ক্থা—সব হারাইয়া মূহুর অপেকার বিসরা আছে!

লীলা সোজা গিরা তাহার পাশে বদিল। বলিল— তোমার নাম জোছনা—নয় ?

জোছনা তাহাকে দেখিয়া অবাক্ হইরা চাহির। ছিল। সে বলিল—আমিই জোছনা—কিন্ত আপনাকে ত আমি চিনতে পারছি না ?

লীলা বলিল, তৃষি ছেলেমাছব, কাকেই বা চেন ? আমি এই কাছেই থাকি, ভনলুম—তৃমি বড় কটে আছ, তাই আমি এসেছি, বদি তোমার ভাল কিছু করতে পারি !

আমার ভাল ? আর কি আমার ভাল হবার কিছু

আছে দিদি ? বলিরা জোছনা তুই হাতে মুখ ঢাকিরা কাঁদিতে লাগিল।

দাসী বলিল, এই আবার আবস্ত হল ! থাওয়া দাওয়া বন্ধ— খুম নেই—কেবল চবিবশ ঘন্টা কালা—আর কালা ? এমন করলে মান্ধবের প্রাণ বাঁচে কখনো ?

লীলা বলিল, ও কেন এমন কবছে ?

বামা নিজের কপালে ছটি আঙ্গুল ঠেকাইয়া বলিল-ললাটের নেকা ছিল—তাই—তা ছাড়া আর কি বোলবো গোমা 📍 বাড়ীতে কি আদরে ছিল ও— 🖘 ধু থেয়ে আর (थना करत (हरन (हरन (विहास हा । व्यात व्याक अत्र , धहे দশা 📍 এই যে ওর সেয়ামি বিলেত থেকে এক মেম নিয়ে ফিরেছে—ভাকে কি আর কেউ বলবে কিছু ? আর এই একটা ছেলেমামুষ মেয়ে – ক্লোর করে ঘর থেকে টেনে এক মুখপোড়া পথে বদাল- যত দোষ তারই! আত্মীয়-স্থজন সব হারিছে কেঁদে কেঁদে মরতে বসেছে ? কত বড় ঘরের মেয়ে—কত বড় ঘরের ১ৌ—আজ ওর এমন হাল যে দাড়াবার জালগা নেই ৷ আর আমার থালি সে হতভাগা বলে—ওকে নিম্নে যা! তুই যেখানে হোক ভকে নিম্নে যা 📭 আমি ওকে কোথায় নিয়ে যাব—বল ত মা 🕈 নেহাত হাতে করে মাহুষ করে ছলুম, ফেলতে পারি নি—তাই পড়ে আছি। তাবলে ওকে নিয়ে যাবার মত লায়গাকি আমার আছে ?

লীলা বলিল—কোছনা ! যদি আমি ভোমার নিতে লোক পাঠাই, যাবে ত তা হলে ?

क्षाइना विन-काशात्र याव १

লীলা বলিল—ভাল ভাষগায়। সেথানে সকলেই ভোষার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে।

জোছনা বলিল—আমার আত্মায়-স্বজনরা আর আমাকে তাদের কাছে যেতে দৈবে না। কিন্তু আমার শুধু নিজের বাড়ীতেই যেতে ইচ্ছে করে। আর কোণাও আমার স্থুও নেই। দিদি। তুমি কি তাদের একবার আমার কথা বলে দেখবে? আমি ত ইচ্ছে করে এখানে আদি নি, আমার কেন তারা দোব দের? এ বাড়ী. এ সল যেন বিষ বলে মনে হচ্ছে আমার। হর আমার মরবার ওমুধ দাও, আর না হয় ত আমার আবার বাড়ী ফিরে যাবার উপার করে দাও দিদি। আমি আর এমন করে পাকতে পাচ্ছি না।

ভোছনা আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিল। বিলিল, আমার একটা পাথী ছিল, দে আমার কত চিনতো। উড়ে এলে আমার হাত থেকে থাবার থেত। আমার ছোট ভাইট এখন অনেক বড় হরেছে বোধ হয়—দে হয় ত এখন চলতে পারে। কথা বলতেও শিথেছে হয় ত। তাদের কথা মনে হলে আমি আর এক দণ্ড এখানে স্থির হয়ে থাকতে পারি না। দিদি। তোমার পায়ে পড়ি—তুমি আবার আমার বাড়ী ফিরে যাবার উপায় করে দাও।

ভাগার মশ্বভেদী ক্রন্সনে নীলা নিজেও কাঁদিয়া আকুল হইল। দাদী বিষশ্পভাবে মাণা নাড়িয়া বলিল—মিছেই কেঁদে মরছো বাছা! যদি তুমি সভ্যিই মাণা কুটে হত্যে হয়ে মরে যাও, তবু আর দেখানে ফিরে যেতে পারছো না! যতই কাঁদে! সবই মিথো—

লীলা চোধ মুছিরা বলিল—জোছনা! শোন। তোমার বাপের বাড়ী আর তুমি যেতে পার না। আমি বল্লেও তাঁরা সে কথা শুনবেন না। তবে অক্স বাড়ীতে আমি তোমার রাথতে পারি। সেখানে তুমি ভাল থাকবে, তোমার মত অনেক মেরের সঙ্গ পাবে, কোন কষ্ট হবে না তোমার।

দাসী বলিল—তাই কর বাছা। আমি ত বাঁচি তা হলে। ভেবে ভেবে আমার মাধা ধারাপ হবার যোগাড় হয়েছে।

লীলা বলিল—কাল ছপুরে অামি পানী পাঠাব। তুমি একে নিয়ে চলে যেও। যেখানে থাকতে হবে, যা করতে হবে, দে দব আমি ঠিক করে রাখবো। তোমাদের কিছু ভাবতে হবে না। জোছনা, আজ তবে আমি আদি! তুমি কেঁলো না! মন স্থির করে থাক! আর ভোমায় এখানে থাকতে হবে না। যেখানে তোমায় রাখবো—ধুব ভাল থাকবে দেখানে! আমি মাঝে মাঝে গিয়ে ভোমায় দেখে আসবো। কেমন ?

কথার কথার অনেক দেরি হইরা গিরাছিল, লীলা তাহা বুঝিতে পারে নাই। সে বারাপ্তায় আদিবামাত্র কুমার গুণেক্রস্কুষণের সঙ্গে তাহার দেখা; সেই মাত্র কুমার বাড়ী ফিরিয়াছে!

লীলাকে দেখিয়া প্রথমে সে ঘোর বিশ্বরে হতবৃদ্ধি হইরা গিরাছিল। পর মৃহু:গ্রহ সে ভাব নামলাইর। লইরা সে আগাইরা আসিরা অতি বিনীত ভাবে লীলাকে নমস্কার করিল। বলিল—এ অপ্রত্যাশিত দাক্ষাতের গৌরবে আমি ধঞা কিন্তু কেন এ সম্বান পেলুম, ক্রিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?

তাহার কালো চোথে ও ঠোটে বিজ্ঞাপের মৃত্ হাসি ফুটিয়া উঠিল ? লীলার মনে হইল—সে যেন কোন স্থলর—
নৃশংস জন্তঃ

কুমার দীলার মুথের উপর তাহার উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্মর চকুর তীব্র দৃষ্টি নিবদ্ধ রাথিয়াছিল; বাণা যে দৃষ্টির সক্ষুথে মোহাবিষ্ট হইরা অভিভূত হইরা পড়িত, দালা সতেজ্বে তাহার দেই মোহপূর্ণ চকুর দিকে অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিল, কোন উত্তর দিল না।

তাহাদের চারিদিকে বাড়ীর লোকজনেরা জড় হইয়া চিত্রাপিতের স্থায় চাহিয়া ছিল। এখনই যেন একটা কিছু প্রালয় কাপ্ত ঘটিবে—এইরূপ সম্ভস্ত ভাব।

শীলা পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতে উপ্পত হইলে কুমার আসিয়া তাহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়োইল! লালার দিকে চাহিয়া অতাস্ত নির্ম্ন জ্জভাবে হাসিয়া বলিল, আমার আজ্ঞাককন, মিস রায়! এথানে আপনার কিছুক্ষণ বিশ্রাম ও জলযোগ করে যাবার জন্ত আরোজন করি! বছনিন আমার বাড়াতে এমন সন্মানিত অতিথির আগমন হয়নি। আজকার এই সাক্ষাতের ফলে হয় ত আমাদের মধ্যে বস্কুত্ব জন্মে যেতেও পারে!

লীলা অত্যক্ত গন্ধার মুখে বলিল, আপনি পথ ছেছে সরে দাড়ান্। আমি এখনি যেতে চাই!

ক্ষেণেছেন আপনি ৷ জ্ঞ্জ-সাহেবের মেরের উপযুক্ত ভাবে আদর অভার্থনা না করে এত তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিলে তিনিই বা কি মনে করবেন ?

লীলা বলিল, আমি অভ্যৰ্থনা চাই না ! আমার প্রথ ছেড়ে দিয়ে দাঁড়ান আপনি !

\*অসম্ভব! মিস রায়! সে হতেই পারে না! সেই সাত আট মাইল দ্ব—কোথা থেকে আসছেন—একটু জল না খাইরে কখনো ছেড়ে দিতে পারি? প্রাণটা ত আমার লোহা দিরে গড়া নয়? তার উপর আবার যে সে অভিধি নয়—জজ-সাহেবের মেরে!

নীলার চোথে আগুন অলিয়া উঠিল। সে বলিল—আমার বোড়াটা কারুকে আনতে বলবেন। না—আমি অমনি চলে যাব! আমি আর এক মুহুর্ত্তও এখানে দাঁড়াব না। তাহার উত্তেজিত মুথের দিকে চাহিয়া কুমার বিশ্ববাঃ! কি সুকর ! রাগ হলে আপনাকে কি চমংকার
মানার! আপনি আমার বুঝলেন না মিস রার! এই বড়
ছঃখ খেকে গেল!

লীলা আর কিছু না বলিরা অন্ত দিক দিয়া বারাঞা হইতে নীচে নামিয়া পড়িল! চকিতের মত কুমারও নামিয়া আসিয়া আবার তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল!

কুমার বলিল, রুপা চেটা মিদ রায়! যতক্ষণ আপনি
এথানে আসবার কারণ না বলবেন, ততক্ষণ আমি আপনাকে
কিছুতে ছাড়বো না! আর এত তাড়াই বা কিলের ?
এথানে আসার গল এতক্ষণে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে!
এথনই যান্ আর ছঘটা পরেই যান্—ফল সমানই।
বলুন—কেন এথানে এগেছিলেন ?

শীলা তাহার বোড়ার চাবুক মৃষ্টিবন্ধ করিয়া সজোরে ধরিল ৷ বলিল—তোমার সঙ্গে সে আলোচনা আমি করতে চাই না ৷ আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তুমি আমাকে আটুকে রাথ-বার সাহস কর ৷ রাগে তাহার কপালের শিরা ফুলিয়া উঠিল !

আমি অনেক গ্রেনাহসিক বিষয়েও দাহস করি। যথনি আপনি এখানে পা দিয়েছেন, তথনই এর শুরুত্বের কথা আপ-নার ভাষা উচিত ছিল। বলুন—কি ভেবে এথানে এগেছেন ৪

লীলা অগ্নিময় চকে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল-কেখনো বলবো না। কি করতে পারেন আপনি-দেখা যাক্।

কুমার ধ্র্তামির হাদি হাদিয়া বলিল—আহা ! বলবেন বৈ কি ! অত চটে যান কেন বলুন দেখি ? আপনি না বলেন—আমি বলছি আমার বাড়ীতে একটা গোয়েলগোগিরি করবার উদ্দেশ্রই ছিল বোধ হয় ? না হলে আমি এ ত আশা করতে পারি না যে, আপনি আমায় দেখবার জন্মই এখানে এদেছিলেন ?

লীলা কোন উত্তর না দেওয়ার কুমার আবার বলিল, আর একাস্তই না বলেন যদি, তা হলেও কিছুক্ষণ থাকবেন বৈ কি ! আমি ত আপনার পুর্বের ব্যবহার ভূলেহ গেছি—আন্ন—সে সব ভূলে একটু আমোদ আহলাদ করা যাক্। তার পরেও যদি কেফটেনেন্ট সাহেব রাজি হন, তথন না হয় আপনাকে তাঁর হাতে দিয়ে আসা যাবে !

তাই নাকি ? তবে তার পুরস্কার কিছু আগে নাও ? বলিয়াই লীলা থিতাৎবেগে তাহার ঘোড়ায় চাব্ক কুমারের মুখের উপর সজোরে বসাইয়া দিল !

চোথের উপর হইতে গাল পর্যান্ত চামড়া ফাটিয়া .ঝর ঝর করিয়া রক্ত ছুটিল !

যাতনার অধীর হইরা কুমার তুই হাত চোথে ঢাকা দিতেই লীলা এক ধাকার তাহাকে সরাইরা তাহার ঘোড়া খুলিরা লইল, ও এক লাফে তাহার পিঠে উঠিয়া কয়েক ঘা চাবুক বদাইরা দিতেই স্থানিকত অখ বিছাতের মত কিপ্র-গতিতে চক্ষের নিমেষে ছুটিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল!

কুমারের হাত বহিন্না রক্ত ঝরিতেছিল। সে চোথে হাত শিল্পা গর্জন করিতে লাগিল—ধর! ধর শল্পতানীকে! ব্যাটারা সব হাঁ করে গাড়িয়ে দেখছিস কি ৪ ছুটে না! ধর!

ভৃত্যের দল কিন্ত এক চুল সরিল না! লীগাকে সবাই চিনিত। তাহাকে ধরিতে যাইয়া কে জজ-সাহেবের বিষ নেত্রে প'ড়তে যাইবে ? (ক্রেমশঃ)

# জীবন

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

জীবন চলে কালের পথে
কাল-বিজয়ী গতির ধারা,—
ছ'কুল-হারা ব্যাকুল বেগে
এক যে পাগল নদীর পারা।
মাঝে মাঝে সরণ-জাগে
শৈল-শিলা মরণ জাগে,
বেগের মুথে কে দের বাধা—
্র্রোভ হয় আরো তুর্ণ-থর;
জীবন চলে পাগ্লা-ঝোরা—
পথের পাধর চুর্ণভর।

জীবন চলে জগৎ-পথে
জরা-হরণ একটা জ্যোতি,
জীবন গলে স্বাতার স্থধা—
শুক্তি-মরণ শেষটা মোতি।
জীবন বহে মধু-র বাতাস
গল্পে ভরি' স্থানুর আকাশ,
শীতের সাদার পাধার' পরি
সবুজেরি স্প্তি আনে;
জীবন সেথে তিমির ছরি'
নিত্য নবীন-দৃষ্টি দানে।

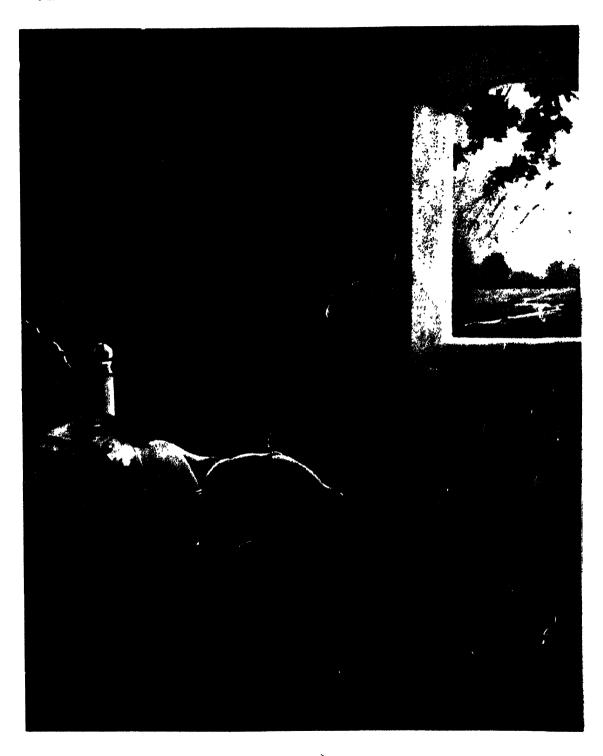

क्रनगौ

## •বিবিধ-প্রদঙ্গ

### বাঙ্গাপা ভাষার শব্দ-সম্পদ এবং ভাহাদের মৌলিকভা প্রত্যন্তব্ধবারিধি শ্রীদতীশচন্ত্র ঘোষ এম-আর-এ-এদু ( দুখুন )

বিষয়টীর আলোচনার উপযুক্ত সময় অভাপি আসিয়াছে কি না, সে বিবয়ে অনেকের মনে সম্পেহ আসিতে পারে। কেন না, সম্ববতঃ তাঁহাদের মনে ছইতেছে যে, আমদানী সম্পূর্ণ ক্লপে বন্ধ না হইতে এখনই আগন্তক**বর্গের** প্রকৃতি সমালোচনা কিন্ধপে সম্ভবপর হয় ? কিন্তু অগ্রপক্ষ মনে করিতেছেন, এতদালোচনার সময় বুঝি বহিয়াই বার প্রার: এখনও তৎপ্রতি উদাসীক্ত প্রদর্শন করিলে—আগন্তকেরা বেভাবে তাহাদের পূর্বা-পুর্ববর্ত্তী দল তথা আদিম অধিবাদীদের সহিত মিশিয়া যাইতেছে. ভাহাতে এখনই চিহ্নিত করিবার চেষ্টা না করিলে আর কিছুদিন পরে কোন্টী স্বকার সম্পত্তি, আর কোন্টাই বা পরকার বেনামী মাল, বিচার:কর পক্ষে ত বটেই, কর্ত্তার উত্তরাধিকারীদের পক্ষেও নিঃসংশব্ন নিষ্পত্তি হয় ত অসম্ভব হইয়া পড়িবে। বাল্ডবিক ধরিতে গেলে প্রচলিত (current) ভাষার বিশেষতঃ বর্তমান অবাধ বাণিজ্য তথা অবাধ সংমিশ্রণের যুগে আমদানী বন্ধ ছইতেই পারে না। অবশ্র এই সাবধানী দলের কতিপর মহান্ধা তাঁহাদিগের সন্মুখে উপস্থিত আসতের যথার্থ সভাবহার পূর্বে হইভেই কার্যা আসিতেছেন তমুখ্যে স্বর্গ : পণ্ডিত রামগতি স্থারকত্ব এবং বর্তমান রার ডা: দীনেশচন্দ্র সেন বাহাছরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 1

কিন্তু তাঁহা[দপের প্রায় সকলেই একই ভাবে-মাত্র বাঙ্গালা লেখা ভাষার উপকরণাবলী লইরা বিচারপথে অগ্রসর হইয়াছেন। ভাষার বাহা প্রধান সম্পত্তি এবং বাহাতে মৌলিকতার সন্ধান অধিকত্তরক্সপে পাওয়ার সস্তাবনা ছিল, দেই কথ্য-শব্দ-সন্তারই তাঁহাদের আলোচনা হইতে প্রায় অবজ্ঞাতভাবে বাদ পড়িয়া আছে। বস্তুত: কথা ভাষাকে জাতীর ভাষার কাণ্ডবরূপ মানিয়া কইতে বোধ হয় কাহারও আপত্তি আদিতে পারে না—ভাহ। হইতেই যেন শাখাপুষ্প ও ফলসম্পদ্ধে সকলকার তৃত্তিসাধন করিতেছে। স্বতরাং দেই কাও ধরিরাই মূলের অসুসন্ধান করা হুদঙ্গত ; শাধা পূপ্প ফল অর্থাৎ ভাষার নিধিত রূপ লইয়া বাদবিচার করিলে মূলতত্ত্ব মিলিবে কেন? আর বোধ হয়, हेरां नकत्म मका कतिराहित त्य, त्य वन हेरात्मत्र व्यवकार्ट्ड नर्ट, উপরস্ক শিক্ষিত্রমাজ এবং তাঁহাদিগের অসুকরণে পারিপাখিক সম্প্রদায়গুলিও থাদ দেশীর কথার ব্যবহার বথাসাধ্য পরিমাণে পরিত্যাগ ক্রিতেছেন বলিয়া কথা-ভাষায় শব্দ-সম্পদ বর্ত্তমানে অতি ক্রতগতিতে বিলয় পাইতেছে ৷ তাই বলিতেছিলাম পল্লীর কোণে হেঁসেলে এখনও বে २।३ জন জরাজীর্ণ বৃদ্ধের সন্ধান পাওরা যায়-ভাহাদিগকে পুঁজিরা লইরা পূর্বপুরুষবর্গের জীবনী সংগ্রাহে তৎপর হওরা দেশহিতৈয়ী मार्व्यत्रहे अकाछ कर्डवा मरह कि ?

এ कथा वनारे बाह्ना (व छन्नछ छाव। माखरे कथा ७ निशास्त्रत

তুই ভাগে বিভক্ত। অনেকে এই কথা ভাষাকে 'আটপোরে' এবং লেখ্য ভাষাকে পোষাকী ভাষা নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাহাতে বস্তুতই উভন্নবিধ ভাষার অতি সম্ম অথচ প্রাঞ্জল কথার ব্যাখ্যা ত করা হইরাছে। একণে ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন বে, পোবাকী ভাষা হইতে ভাষার বাস্তব পরিচরের কিরুপে সন্ধান লাভ করা যাইতে পারে! উনাহরণ স্বন্ধপ এই বাঙ্গালাদেশে হেট-কোট পরিহিত সকলকেই ইয়োরোপীর মনে করিয়া লইলে কি যথার্থ পরিচর লাভ হর ? ক্তরাং পোষাকের দারা জাতির পরিচয়-লাভের শুার পোষাকী-ভাগ দিয়াও ভাষার প্রকৃত পরিচয়লাভ করা প্রায়ই অসম্ভব। বস্তুতঃ ধরিতে পেলে নেই "ঝাটপোরে" অর্থাৎ কথাভাষার মধ্যেই ভাষার বাস্তব মৌলিকতা নিহিত রহিয়াছে। বিশেষতঃ সমাজের শিক্ষা বা বিজাতীয় সভাতার আভাস পায় নাই—দেই আশিক্ষিত নিয়নোণীর রমণীদিগের ভাষাই প্রকৃতপকে দেশের কথা। তৎসম্দার কথা কিছু কিছু করিয়া যোজনান্তরে বিকৃত বা পরিবন্তিত—তাই "বোজনান্তর ভাষা" এবং সেই সৰুল স্বরবিস্থানে বাস্তব ভাষার গতি লক্ষ্য করিতে পার। যায়। তাই আমি মাতৃভাষার হিতাসুসলিংস্বর্গকে তাঁহাদিপের অসুসলানের ধারা পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত অমুরোধ করিতেছি। পক্ষাস্তরে, তাঁহারা এতাবং-कांग श्रथास्त्र व्यवस्थन कतिया याश छेशनिक कतिएल शांतियाहरून, তাহার সহিত বর্দ্তমান পথের অভিজ্ঞতা তুলনার দমালোচিত হইতে পারিবে। সম্ভবতঃ আপনারা অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে ওজনের দুঢ়নিম্পত্তির নিমিত্ত বর্ণকারের। নিক্তির উভয় পার্থ পালটিয়া মাপিয়া দেখে।

এছলে আমি কেবল উন্নত ভাবান্তলিই কথা ও লেখাডেলে বিভক্ত বলার কেহ কেই বা তাহার একটা কৈফিল্লত চাহিতে পারেন। বল্পতঃ লেখাস্টির পূর্ববর্ত্তা কেবল বৈধিক ভাষার কথা বলিতেছি না, তাহা ছাড়াও কথা ও লেখার সম্পূর্ণ অভিন্নরূপে ব্যবহৃত ভাষার সংখ্যা এই পূথিবীবক্ষে অন্তাপি কম প্রচলিত নাই। আমার বিশেব পরিচিত চাক্মাভারীর কথা এছলে উলাহঃ প্যক্রপ সর্বপ্রথমে উপন্থিত করিতেছি। তাহাদিগের অতন্ত্র হর্ণাবলী থাকা সন্থেও আপনারা হরত গুনিরা আক্রাহিত হইবেন, তাহারা মুখে যাহা বলে—বর্ণাবলী যোগেও ঠিক তাহাই লিখিয়া যার, 'আটপোরে'ও পোবাকীতে কোন পার্থক্য নাই। আসামী, উড়িয়া প্রভৃতি ভাষার এই বিভাগ্যরে ওতটা সামঞ্চত্ত না পার্কিত পার্থক্য যে বাসালার ফার 'আকাশ-পাতাল' নহে, তাহাও আশা করি আপনাম্বের অনেকেই অবস্তে আছেন। অধিকন্ত কোন ভাষা নৃত্রন লেখ্য আকারে পরিবর্ত্তিত হইবার কালে কথা ভাষার সহিত ব্যবধান যে থাকেই না, তাহা আমারা পালি ভাষার

ইতিবৃত্ত হইতেও স্পাঠরূপে দেখিতে পাই। তহার একটা লোক আচে—

> সা মাগধী মূলভাদা মরা যা যাদি কাঙ্গীকা। ব্ৰহ্মণা চাদ্হতালাপা দৰুদ্ধাচাপি ভাদরে ॥

ভাষার নামই মাগধী। শ্রীমৎ বৃদ্ধদেব সাধারণের মধ্যে ধর্মপ্রচারের দৌকর্বার্থ মগধের প্রাকৃত সেই মাগধী ভাষাতেই ধর্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। এবং তদার অমুজ্ঞাক্রমে (১) সেই কথাভাষাই লিখিরা রাখিবার বন্দোবস্ত হইলে উত্তরকালে পুর সন্তবতঃ সংস্কৃতামুরাগী প্রতিবারী ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মাদের ছারা উহা পালি অর্থাৎ পল্লীর ভাষা ভাষা প্রাপ্ত হয়। সেই পৃষ্টপুরুর বঠ শতাভাষিতে পালি ও মাগধীতে কোন পার্থক্য ছিল না। অনন্তর বৌদ্ধ সা হত্যের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পালিভাষা মাগধীকে ।ড়োইয়া কতকটা পরিমাণে পোরাকী হইয়া উটিয়াছে। স্কুতরাং বাসালাও যে আবস্ত বেশী রক্ষমের 'আটপৌরে' সক্ষক্র শহরা কেবলৈতে প্রবেশ করিয়াছিল, আমরা ইহা হইতে অসুশান করিয়া লইতে পারি।

পৃথিবীর আদি গ্রন্থ বেদ হইতে আমরা তৎকালীন আধা ঋ'বদিগের কথা ভাষারই সন্ধান পাইতেছি। বোপদেব গোম্বামী তাই বলিয়াছেন,

"এক এব পুরা বেদঃ প্রশ্বঃ সর্কবাল্লরঃ"।
ভালা ছাড়াও একান্ত গোড়া না হইলে হিন্দু সমাজের আমরা সকলেই
বেদসমূহের বিশেষতঃ মন্ত্রভাগ অমিতধী ঋষিগণের কথোপকথনের
ভাষার রচিত বলিরা মনে কাররা থাকি। আবার গীতার ভগবান্
বীকৃষ্ণও ঘোষণা করিরাচেন—"বেদানাং সামবেদোহিন্দ্র" অর্থাৎ সামবেদই
সর্কাদৌবিরচিত। বালালা ভাষার ইতিবৃত্ত হইতেও আমরা ফুল্পই দেখিতে
পাই, গীতই সক্ষেপ্রথম ভাগকে রচনার পথে লইরা যার। ভাই মহর্ষি
কৈমিনার "গীতিবু সংমাধা।" সংজ্ঞা হইতে মনে হইতেছে দৃইমন্ত্রক সেই
পুর্যালেক ক্ষিববর্গর উলগীত সরলপ্রাণের অভিবাজিনিচরই উত্তরকালের
বেদবিভাগ সমতে সামবেদ নামে পরিচিত হইরাছে; এবং ফুসংবদ্ধ
পঞ্জাগ অক্. আর গল্পমর্ভাগ যলু; আথাার অভিহিত। পুরুষ্ণভেত
ভাই ল্পাইতঃ বলা হইরাছে—

"তত্মাৎ যজ্ঞাৎ সব হুত খচঃ সামানি জাগ্মীরে।

ছম্পাংসি জাগ্মীরে তত্মাৎ যজুত্মাৎ অজারত ॥"

শীমাংসাকারও বলেন "শেষে যজু: শক্ষ" অর্থাৎ যজু বা গভ্জাগ সর্বাশেষে
রচিত হইরাছিল। আর এই ত্রিবিধ রচনাবিশিষ্ট বলিরাই বেদের এক নাম
'ত্রামা', বথা—"ত্রাীবৈ বিভা খচো যজুংযি (২) সামানি" (শতপথ ব্যক্ষণ)।

- ( > ) বৃদ্ধদেব শিষ্যবৰ্গকে ভদীর উপদেশবাণী ভদানীখন লেখ্যভাষ। সংস্কৃতে ভাষান্তরিত করিয়া লিাপবদ্ধ করিতে নিবেধ করিয়াছিলেন।
- (২) যজাদি প্রক্রিয়ার প্রথম প্রকাশক অক্রিয়াঃ পোত্রীর অথক্র নামক থবি যজের হোতা, অথবর্চু ও উলগাতার ব্যবহার্য্য মন্ত্রাংশ পৃথকীকৃত করিয়া অপর খাছক ব্রন্ধার নিমিত্ত বেদের অবলিষ্ট মন্ত্রসমৃদায় একত্রে নিবন্ধ করিয়াচিলেন বলিয়া ভাষা পরবর্ত্তীকালে অথক্র সংহিতা বা "আথবাঙ্গিরসী শ্রুতিঃ" (মন্তুসংহিতা) নামে আথাত।

পরত্ত লিখন-ব্যবস্থার অভাবে ঐ সকল মন্ত্রভাগ তৎকালে আপৌরুবের ভাবে শুরুপরশাসারার মুথে মুথে চলিরা আসিভেছিল; তাই বেদের অপর নাম শ্রুভি। পরবর্ত্তীকালে সেই মন্ত্র সকলের আর্থ ও বিনিরোগাদির অভিধারক রাহ্মণ এত্ব সকল প্রথীত হইরাছিল। তথন বোধ হর লিখিত আকারে প্রচার আরম্ভ হইরাছে—উভরের ভাষাগত বৈষম্য ও কম কৌতুহলোকাপক নহে! তাহা হইলেও এই মন্ত্র ও রাহ্মণ—উভরের (৩) মিলিত নামই বেদ। উত্তরকালে তাহাও মুর্কোধ হওয়ার ক্রমে উপনিবদ, প্রা, বড়ঙ্গ, পুরাণ প্রভৃতি বেদ-ব্যাখ্যা সকল প্রণীত হইরাছে। (৪) সম্ভবতঃ পাঠকবর্গের আনেকেই উচ্চ বেদ ও বেদব্যাখ্যাসমূহের ভাষাগত পার্থক্য বিশেষরূপে ক্রম্ভক্তম করিরাছেন। এমন কি উভর শ্রেণীর ভাষাকে একভাষা বলিতেও সাহস হর না; উপরস্ত বেদের অভিধান (নির্ঘট) এবং ব্যাকরণ (মাহেশ) পৃখগ্তাবে সক্লেত হইরা সংস্কৃতভাষ। হইয়া বৈদ্যিকভাষার আভ্রার আভ্রাপিত করিতেছে।

একণে বিচার প্রয়োজন বে, সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি কোধার ?
কেহ কেহ বোধ হর আমার প্রাপ্তক মন্তবানির হইতে আমি সংস্কৃতকে
বেদাতিরিক্ত ভাষা স্বরূপেই প্রমাণিত করিতে যাইতেছি বলিয়া মনে
করিতেছেন। বস্তুত: তবিধ বিচারে অগ্রসর হওয়ার পূর্কে আমি
প্রাকৃতিক প্রমাণপুঞ্জের প্রতি পাঠকবর্গের উদাবদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।
সক্রাদৌ, সকলে ইহা সম্ভবপর বা প্রাকৃতিক ধর্মদক্ষত কি না ভাবিয়া
দেখুন যে, অত্রাগত সেই আদিম আধ্যসম্প্রদার তাঁহাদের পূর্কনিবাস
হইতে যে মৃষ্টিমের শক্ষমম্পদ লইয়া এদেশে আগমন করিয়াছিলেন,
সেই বীজ হইতেই অকুরোলাত হইয়া বিরাট শক্ষকরক্রম সমগ্র
ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া শাধাপল্লব বিস্তৃত করিয়া আছে। সহজ মীমাংসার্থ
ইহা মানিয়া লইলে, আমরা কি সংস্কৃতভাষার বৈদিক তাবৎ শক্ষই
অবিকৃত ভাবে পাইডাম না ? তজ্জ্ব স্বতন্ত শক্ষকোরেরই বা প্রলোজন
কি ছিল ? তা' ছাড়া, সংস্কৃতভাষা বধন বৈদিক ব্যাকরণের প্রভাবকেও
ছাড়াইয়া দাঁড়াইয়াছে, তথন ঠিক বৈদিকভাষা হইতেই সংস্কৃতের উৎপত্তি
বলিলে সম্বত্ঃ সত্রের অপলাপ করা হয়।

ইতিহাদ আমাদিগকে পুন: পুন: সাক্ষ্য দিতেছে বে, বিকেত্জাতি যেখানেই বিজিত দেশকে আপনার করিয়া লইয়া তথায় বদবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, দেখানেই তাঁহারা বিজিতদিগের ভাষাকেও অল্পবিশ্বর পরিমাণে, কোন কোন ছানে বা প্রায় সম্পূর্ণরূপে আপনার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন। বজায় সাহিজ্য সন্দ্রিলমের মালদহ অধিবেশনে ক্লিকাতা বিশ্ববিভালরের বর্তমান ভাইস্ চ্যাক্ষেলার শ্রীবৃক্ষ বছুনাধ

- (৩) এতদ্ভির অরণ্যে অধীতব্য অর্থাৎ উপাদনার মাত্র প্রারোধনীর আরণ্যক নামে বেশ্বর আরও একটা ভাগ আছে, তাহা মন্ত্র ও ব্রাহ্মণভাগের বিশেষ বিশেষ অংশযোগে গঠিত।
- (৪) অনন্তর তৎসমত বেদবাধা সমুদারও ক্রমে ছর্কোধ হইর।
  পড়ার যাক্ষ সারণ, মহীধর, দরানন্দ, রমানাথ এবং বাজালার
  রমেশচন্দ্র প্রভৃতি মনীবিগণ বিভিন্ন টাকা প্রণারনে বেদপাঠ আধুনিক্রুগে
  সভবপর করিরা গিরাছেন।

সরকার মহোদর কথাটা অতি বিভৃত আলোচনার ব্বাইরাছিলেন। তর্মাধ্য বঙ্গের অনতিপূর্ব্ব বিজেতা মুদলমানবর্গের আধুনিক মাতৃভাবা যে वांक्रामारे ( ) (क्वम छारा मका कवित्मरे गर्थहे. स्टेर्ट । अस्कर्त ইংরাঞ্জদিপের কথা উঠিতেই পারে না: কেন না তাঁহারা কদাপি এতদেশে ভারতীর স্বরূপে বসবাস করেন না. কার্মনোপ্রাণে এদেশের প্রবাদী মাত্র। বিশেষতঃ Home কথার বিলাত ব্ঝাইয়া ভাঁহাদিগের প্রবাসিত্<sup>\*</sup>চিরজাগরুক রাখিবার বাবস্বা করা হইরাছে। তথাপি যে डीहामिश्तत्र ভाষার २।८টা এডদেশীয় भक्त প্রবেশ লাভ করিবাছে, তাহা কতকটা তুল্যাৰ্থক শদের অভাব বশত:ও বটে, কিছু অধিকাংশই এতদ্বেশপ্রবাদী দিগের পক্ষে পার্খনরগণের সহিত নিতানৈমিত্তিক কর্ম-নিকাহার্থ গুলীত। কিন্তু আশ্চর্যোর বিষয় এই যে, ডাকার হর্ণলি বিজেতা নর্ম্মাণগণ ইংলণ্ডে, আরব ও তকীরা আধ্যাবর্ত্তে এবং ফরাসীরা পলে বিজিতদিগের ভাষা গ্রহণের তথা স্বীকার করিয়াও নিজেদের কথা শ্বরণ করিয়া আর্যাগ্রেণের পক্ষে বিজিত অনার্যাদিগের ভাষাগ্রহণের কথা বিশ্বাদ করেন নাই। পকাস্তারে ডাক্তার কল্ডবয়েল যে আর্যাপণের আধাবিত্ত জয়ের সঙ্গে সক্ষে অনাধাভাষা সমুদায় সংস্কৃত শবৈশ্বৰ্য দারা সমলক্ষত হইয়াছিল বলিখা লিখিয়া পিয়াছেন, আমরা ভাষাও মানিরা লইতে সম্মত নহি। আমরা দেখাইব বে আধাগণের সেই পুর্বাগত শাখা এতদ্বেশ অধিকার করিয়াই অনার্যাসমান্তকে নির্বাদিত করেন নাই। আদিম অধিবাদীদের মৃষ্টিমের সংখ্যক ভরে বা স্বাধীনতারকার্ব বনে জঙ্গলে পলাইয়া গেলেও তাহাদের অধিকাংশকেই তাহারা ক্ষমা ও প্রেমের বন্ধনে বণীভূত করিয়াছিলেন। এবং তাছাদের মনোরঞ্জনার্থ তথা প্রাকৃতিক নিয়মানুদারে তাহাদিগের ভাষাও বচ পরিমাণে গ্রহণ করিরাছিলেন। এইরূপে কয়েক পুরুষের মধ্যে মূল বেদ-কথা শ্রুতি-পরস্পরায় চলিয়া আসিলেও ভাহাদের কথাবার্ত্তা বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষার আবর্ত্তে পড়িরা এক অপুর্ব্ব খিচ্ডি বনিরা যার।

এখানে 'প্রাকৃত' কথার অর্থোপলন্ধি সর্বাদে) আবশুক বোধ হইতেছে। প্রানিধ্ধ আভিধানিক পঞ্জিত হেমচক্র প্রাকৃত কথার—প্রকৃতিঃ সংস্কৃত্ব, তক্ত ভবং তত আগতং বা প্রাকৃতং সংস্কৃত্ত মূলকমিতার্থঃ" রূপ যে অর্থনির্দেশ করিরাছেন, তাহাপ্ত আমাদের কদাচ সঙ্গত মনে হইতেছে না। কেন না তাহা হইলে দেশের আমাধারণ সকলেই সংস্কৃতাভিজ্ঞ বলিরা প্রথমেই মানিরা লইতে হর। বস্তুতঃ যদি সংস্কৃত ভাষাই মূল হয়, তাহা হইলে তাহাকে সংস্কৃত সংক্রার অভিহিত করাই ঠিক হয় নাই। 'সংস্কৃত', শক্ষী নিজেই, তাহা যে বিশুধীকৃত (Refined) অর্থাৎ আদত (Raw) নহে, তাহাই প্রকাশ করিতেছে। ভাগবতেও দেখিতে পাই—

"ইত্যক্ষীদ্ধরী স্থপীং ভগবানাস্থ মারায়া পিত্রোসংপশ্সডোঃ সভো বভূব আকৃত শিশুঃ"।

অর্থাৎ ভাষাবিজ্ঞানমতে যেভাবে আদিম মানব-সমাজের কথাবার্ডার শব্দ-সমূহ সৃষ্ট ছইয়াছিল, ভাগবতের মতে প্রাকৃত ভাষাও ঠিক সেইভাবে স্ট। তাই আমরা প্রাকৃত কথাটাকে প্রকৃতিপুঞ্জের সাধারণ (Common) ভাষা বলিয়াই নির্দেশ কবিতেছি। সংস্কৃত নাটক-কারেয়া অলিকিত জনসাধারণের কথা প্রাকৃত এবং লিকিতগণের কথা সংস্কৃত ভাষার সঙ্কলিত করির৷ ঠিকই করিরাছেন: তাহাতে আমাদের वरुरवात्र ध्यमान महक हरेग्रा পिएबारह। धन्नतम रेशांव वना वाहना যে "খোজনান্তর ভাসা" বলিয়া এই ভারতবর্ষেই আর্যাগণের আগমনের বহু পূৰ্বে হইতে বহু সংখ্যক প্ৰাকৃতভাষার ব্যবহার ছিল, বর্ত্তমানেও ৪৭টীর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই সকল বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষা আবার বিভিন্ন অভিধার অভিহিত ছিল, যথা—বাঙ্গালা, উড়িয়া, মাগধী, পাঞ্লাবী ইত্যাদি। শাশ্বকারেরা এই ভাষাস্তর হইতেই দেশস্তর গণনার বিধান করিয়াছেন। "উদ্বাহতভাগুত বৃহদ্মপুবচনে" আছে — "বাচো বতা বিভিন্তবে .....তদ্বেশান্তরমূচাতে।" আবার বাঙ্গালা, উভিনা প্রভৃতি কভকগুলি প্রাকৃতের গঠনপ্রণালীতে সৌসাদক থাকার তৎসমুদারকে এক 'গৌড়ীর' কথার পরিচিত করা হইয়াছে। কিন্তু ব্যাপকভাবে গৌড়ীর পদবী লাভ করিলেও তাহাদের প্রাকৃত থাতি অভাপি ঘচে নাই। "কাব্যাদর্শে" শ্রীমৎ দশুচার্যা লিখিয়াছেন —

> শৌরদেনী চ গৌড়ী চ লাটী চাক্সা চ ভাদৃশী। যাতি প্রায়ত মিত্যেবং ব্যবহারেরু সল্লিখিম।

এতছিন্ন প্রাকৃতই বে মূলভাষা, অনের। পালিভাষার ইতিস্কুত চইতে "সা
মাগবী মূলভাষা" কথার প্রথমেই তাহা দেখাইরা আসিয়াছি। সমগ্র
ভারতের মূল প্রাকৃত ভাষা সংখ্যাতীত হইলেও কালক্রমে যাতারাতের
ফ্ব্যবছা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যথন পরস্পরের মধ্যে আচার-ব্যবহার বৃদ্ধিত
হইতে লাগিল, এবং বাণিক্য ব্যবসা ও রাজনীতিক সাধারণ খার্থে ধধন
পরস্পর পরস্পরের ভাষার সহিত বিশেষভাবে পরি চত হইতে বাধ্য
হইতেছিল—তথন হইতেই প্রাকৃতভাষা সমূহের সাধারণ বিভিন্নতা লোগ
পাইয়া আসিতেতে, এবং সাধারণ বিভিন্ন প্রাকৃতসমূহ একই সংজ্ঞার
আভিহিত হুইতেছে। উদাহরণস্বরূপ দেখা বার, চট্টগ্রাম শ্রীহট্ট মরমনসিংহ
রাজসাহী-মালদহ-বর্দ্ধমান ও মোদনীপুরের প্রাকৃত কথা নিচরে যথেষ্ট
ব্যবধান বিভ্রমান থাকিলেও কোন্ পূর্বাকাল হইতে সমুদারই এক বালালা
আধ্যায় পরিচিত হইতেছে।

সে বাহা হউক, আর্ধাগণের মধ্যে ভাষা লিখিয়া প্রকাশের উপার উদ্ভাবিত হউলে, তথন তাহারা কেবল বেদের মন্ত্রখাগ লিপিবন্ধ করিয়া নিরন্ত হইলেন না, তাহাদের বিভিন্ন শাখা যে যে দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া তদ্দেশীর প্রাকৃত ভাষার মিশিয়া গিয়াছিলেন—সেই সকল জ্ঞাতিবর্গের বোধবোগ্য এক সাধারণ ভাষা গঠনপূর্বক, তাহাতে উক্ত বেদ বাধ্যাদি প্রচারে মনোযোগী হইলেন। তথন তাহাদের (বিশেবভাবে

<sup>(</sup>৫) সার আবদর রাছম যদিও এ সম্বন্ধে বিরুদ্ধ্যত প্রকাশ করিলাছেন, তাছার যৌক্তিকভার বিরুদ্ধে তাঁছার নিজসম্প্রদার হুইতেও বেরূপ প্রতিবাদ হুইরাছে, সম্প্রতি তদভিরিক্ত কিছু বলার প্রয়োজন বোধ হুইতেছে না। তা'ছাড়া তদীর মতামুদারে উর্দ্ধুকেই তাঁহাদের বর্ত্তমান মাতৃভাবা বলিয়া মানিয়া লইলে, তাহাও যে প্লায়তীর ভাষার যোগে উৎপন্ন, তৎসম্বন্ধে মতন্দে নাই।

আব্যাবর্ত্তবর্ত্তী ( • ) দেই সমুদার দেশের প্রাকৃত ও আর্যাভাবা বাবেপ উৎপন্ন থিচুড়ী ভাষার শব্দগুলিকে বিশোধন করিয়া লগুয়া ছাড়া উপান্নান্তরও ছিল না। আমাদের মতে ইহাই সংস্কৃত ভাষার সংক্ষিপ্ত জন্ম-বিবরণ। সংস্কৃত অবশ্র তথনও শব্দসভাবে ধনী হইতে পারে নাই। পরবর্ত্তীকালেই ব্যাকরণকারগণের কুপার ইহার শব্দ-সম্পদ অপরিমের-প্রার! অমর টীকাকার শ্রীমন্ ভরত সংস্কৃত কথার অর্থ নির্দ্ধেশ বলেন, "পাণিস্কাদি কৃত ব্যাকরণ স্ত্রেণ উপেত উপপ্রতা লক্ষণোপেতঃ সাধু শব্দঃ"। ইহা হইতেও সংস্কৃত যে মুলভাষা নহে, সহজে উপলব্ধি করা বাইতেছে। ভাগছাড়া ইহার ছন্দ ও অলভারাদিও যে পরে পরে আসিয়া জুটিয়াছে, তাহাও আপনাদের অনেকে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন।

এতাবৎকাল যে সংস্কৃত প্রাকৃতের অবিসংবাদী জননী বলিয়া সর্ক্রবাদীবীকৃত হইরা আসিতেছিল, এখন তাহাকে একরূপ প্রাকৃতেরই সভাসূর্ত্তি
বলিয়া ঘোষণার আমি যে অনেকেরই বিদ্রুপভারুন হইতেছি, সন্দেহ
নাই। একেত্রে তাঁহারা আমার জন্ত বাতুলাগারের ব্যবহা না করিলে,
ভবিন্ততে অধিকতর প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে মদীর উক্তির বাখার্থা প্রতিপাদনে সমর্থ হইব বলিয়া আশা করি। পক্ষান্তরে আমি কদাচ
পূর্বাশ্রী বা তাঁহাদিগের আবিক্ত সত্যের প্রতি অপ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থ অগ্রসর হই নাই; বরং পুনঃ পুনঃ বীকার করিতেছি যে, যে লক্ষাহীন
অক্ষারে এবং যে সকীর্ণ উপাদান-যোগে তাঁহারা তাদৃশ সত্যে
উপনীত হইয়াছিলেন, তক্ষন্ত তাঁহারা সমাজের যথেষ্ট কৃতজ্ঞতাভালন।
সরল কথার বলিতে গেলে, আমি তাঁহাদিগেরই সত্যালোক অবলখনে
এই মহত্তর সত্যের সন্ধান পাইয়াছি।

সংস্কৃত ও প্রার্তের সম্বন্ধের স্থার প্রাকৃত ও বঙ্গভাবার মধ্যেও তাদৃশ অমাক্ষক ধারণা প্রবেশ লাভ করিরাছে। এবং প্রধানতঃ তাহাই সপ্রমাণের নিমিত্ত আমাদিসকে এই পর্যান্ত অনেক অতিরিক্ত কথা, বাঙ্গালাদেশের ব্যবহার 'ধান ভানিতে শিবের গীত' গাইতে হুইরাছে। বস্তুতঃ এতদ্দেশে লিথন-ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হুইরা অবধি সকলকার বোধ সৌকর্যার্থ পঠিত একমাত্র সংস্কৃত ভাষাই লেখ্যাধিকার পাইরাছিল, অর্থাৎ বিনি যে ভাষাতেই কথা বলুন না কেন, তাহাকেই যা' কিছু লিখিরা প্রকাশ করিতে হুইলে সংস্কৃতে ভাষান্তরিত করিয়া লিখিতে হুইত। এক কথার, তথানীন্তন ভারতের লেখ্য ভাষা বলিতেই সংস্কৃত এবং প্রাকৃতভাবা নামেই কথাভাবা সমুদারকে বৃন্ধান হুইত। এইভাবে শতান্ধীর পর শতান্ধী পত হুইরা গেলেও কেহুই খবি-ব্যবহার অভ্যথাতরণ করিতে সাহস পার নাই। অবশেষে আক প্রার আড়াই হাজার বংসর গত হুইতে চলিল ভগবান্ বৃদ্ধদেবের নব-প্রচারিত ধর্ম্মের ভুন্সুভিনির্ঘোষ্টে ব্যবন সহস্র সহস্র মুমুক্তু আদিরা তদীর শ্রীপদপ্রান্তে সমবেত

ছইতেছিল, তিনি তাহাদিলের সহজবোধ্য মগধীর প্রাকৃতভাষার ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। এবং পরবর্ত্তী কালেও বাহাতে তদীর মহার্হ উপদেশমালা সাধারণের ছুর্বেধে হইরা না পড়ে, তজ্ঞপ্র তিনি প্রধান শিশ্বনিচয়কে তৎসমূদার গাথা সংস্কৃতে কদাপি ভাষান্তরিত না করিরা প্রাকৃত আকারেই লিপিবদ্ধ করিবার নিমন্ত বিশেষভাবে আদেশ দিয়া যান। তাই প্রধান বৌদ্ধগ্রন্থ ত্রিপিটক অবিকৃত মাগধী ভাষাতেই সন্ধলিত। অনস্তর বৌদ্ধ সাহিত্যের উন্নতির সঙ্গের সক্ষে বর্ত্তমান পালিভাষা বহু পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইরা থাকিলেও ত্রিপিটকের ভাষা তেমনই অবিকৃত মহিয়াছে।

প্রাকুতের এই যে একটা ধারা বাঁধ ভাঙ্গিলা ছুটিল, তাহা ত ধীংর ধীরে বিস্তৃতি লাভ করিলই, উপরস্ত ভাহার দেখাদেখি প্রায় সমশক্তিশালী অপরাপর প্রাকুত ভাষাগুলিও লেখ্যাধিকার প্রাপ্তির নিমিত্ত যথাসাধ্য ষত্নপর হইল। অবশ্য তাহাদের সকলেই যে একসঙ্গে লেখ্য সম্মান লাভ করিতে পারে নাই সামাস্ত চিস্তা করিলেও তাহা হৃদয়ক্ষম হয়। দেই তত্ত্বাসুসন্ধান বর্ত্তমান আলোচনার লক্ষ্য নহে। তবে দেই সুবোগে বঙ্গভাষা যে পাৰ্যবন্তিনী অপরাপর প্রাকৃতভাষার পূর্বেই আপনার যোগ্যন্থান অধিকার করিয়া লইরাছে, তৎপক্ষে কোন সন্দেহ নাই। ঠিক কোন সময়ে যে বাঙ্গালার ভাগ্যে এছেন স্থবর্ণ স্থােগা ঘটিরাছিল, আমরা সেই ভারিথ নির্ণয়ের বুণা চেষ্টা করিব না। সুলতঃ আমরা যে সকল প্রমাণ পাইয়াছি, ভাহাতে বলিতে পারি ইহা খ্রীষ্ট জন্মের পূর্বেড বটেই, বুদ্ধদেবের লীলাবসানেরও ছু'এক শতকের মধ্যে বলিয়াই অমুমিত হয়: আমাদের মতে মৌধা বংশাবতংস মহারাজ আশোকেরও পুর্বে বঙ্গভাষা লেখায় প্রকৃটিত হইরাছিল। কেহ যেন আমি ইহাকে বঙ্গভাষার উৎপত্তি সময়ক্লপে নির্দেশ করিতেছি বলিয়া ভ্রম না করেন: কেন না আমরা বঙ্গদেশে মমুম্ব বসবাসের সঙ্গে সঙ্গেই ভাষার উৎপত্তি ঘটিরাছে বলিরা মনে করি। বর্ত্তমান বঙ্গভাষার সহিত সেই ভাষার যথেষ্ট পার্থক্য থাকিতে পারে ও রহিয়াছে সত্য : কিন্তু ভাবিরা দেখিতে গেলে তাহাই মূল বঙ্গভাষা ; সময়ের পরিবর্তনে তাহারই নানারূপ পড়াপেটা হইরা বর্ত্তমানে উভরের মধ্যে হরত কোন সাদৃশ্রই পাওয়া বাইতেছে না।

এখন কথা হইতেছে, আদিম বঙ্গবাসীদিপের থাস কথা সমুদার অর্থাৎ বঙ্গীর প্রাকৃত শব্দমন্দার অর্থাৎ বঙ্গীর প্রাকৃত শব্দমন্দার অর্থাৎ বঙ্গীর প্রাকৃত শব্দমন্দার অর্থা বছিরা লইতে পারা যার কি না। যদি তাহা সম্ভবপর হর, তবে বঙ্গভাবার প্রকৃত ইতিহাস তথনই আপনা হইতে ফুটিরা উঠিবে। আমরা প্রথমেই বলিরা আসিরাছি—পোবাকী ভাষা হইতে মূল ভাষার থেঁাজ কিছুতেই মিলিতে পারে না। মালী যথন ভোড়া বাঁথিতে যার, কলাচিৎ হরত কোন ফুলকে অবিকৃত রাখে, কিন্ত অথবাংশ খলেই কোন ফুলের অর্থাক্ত ভাগের সহিত অপর কোন ফুলের বাহিরের পাণড়িগুলি যোগে তাহার কার্য্য শেষ করে; ফুলগুলির যাথার্থ্য রক্ষিত হইতেছে কি না সেইদিকে তাহার থেয়ালগু থাকে না। তাহার লক্ষ্য কেবল দর্শকের চিন্তপ্রসাদন। যে মালী যত অথিক পরিমাণে দর্শক-চিন্তপ্রসাদনী বিভার পট্তা লাভ করিরাছে—মালী সমাজে সে-ই তত অথিক পরিমাণে প্রশংসিত। সেইরূপ ভাষাগঠন-কার্থ্যেগু বাঁহারা

<sup>(</sup>৬) দাক্ষিণাত্যের প্রধান ভাষা স্রাবিড় ভাষার সাহত সংস্কৃতের কোন সম্বন্ধই নাই বলিয়া কন্ডওয়েল প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর দৃদ্ ধারণা। আমরা অতঃপর তাঁহাদের সেই আন্ত বিখাস অপনোদনের চেষ্টা করিব। তবে আমরাও বীকার করি বে, সেই সংশ্রেব তত অধিক নতে।

অগ্রসর হইরাছেন, তাঁহারের প্রত্যেকেই অল্প-বিত্তর পরিমাণে উক্ত মালীর পথ অবলখন করিরাছেন। অবলখিত ভারীর শব্দটিকে পোষাকীখনপে গ্রহণের পূর্বের গড়িয়া পিটিল ত রূপান্তরিত করিরাছেনই; অধিকাংশ স্থলে হয়ত মূল শব্দপ্রলিকে দূর হইতেই বিদার দিয়া তৎয়লে আপনাদের মনোমত অল্প ভাষার শব্দগ্রহণেও প্লাখা বোধ করিরাছেন। কিন্তু বাঁহারা কারমনোপ্রাণে বাঙ্গালী, আমার মনে হয়, বঙ্গভাষার এত বিজয়-ভঙ্গীসুমোদিত অভ্যুন্নতিতেও তাঁহারা মারের গায়ে এত 'ভামিরু' 'বডি'র আবির্ভাবে আঘাত না পাইয়া থাকিতে পারেন না। তবে কয়া বায় কি? মারের গায়ে অপর কেই হাত দিতে আসিলে না হয় বাধা দৈওয়ার কথা ছিল, এ যে লক্ষণাঙ্গিত্য সহোদরের।ই মাতৃ-অঙ্গমজ্জার ভার গ্রহণ করিয়া এক্রপ বিকৃত ক্লান্ব পারিচম্ন দিতেছেন; অথচ তাঁহারা একট্র কট্ন বীকার পূর্বেক মাছের তোরঙ্গ পেটারাগুলি এখনও ভালরূপে বুঁ ভিয়া দেখিলেই আমাদের মাতৃদেবীর সেকেলে পোবাকের সন্ধান পাইতেন। (৭)

#### প্রাচীন ভারতে

দৃশ্যকাব্যোৎপত্তির ইতিহাস

( দৃশ্যকাব্য ও ধর্মামুষ্ঠান )

এমশোকনাথ ভট্টাচার্য্য

( ))

বৈদিক যুগের বিবরণ:---

প্রাচীন ভারতে দুক্সকাব্যের উৎপত্তি কোধার কিরুপে হইল, তাহার নীমাংসা করিতে গিয়া প্রত্নত্তব্বিশারদ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীবিগণ প্রায় প্রলদ্বর্দ্ম হইয়া পড়িয়াছেন। নিত্য নৃতন মতবাদের স্টে হইতেছে, আবার পরক্ষণেই তাহা ভ্রমায়ক বলিয়া দুরেন পরিহৃত হইতেছে। মীমাংসা বে কতদিনে হইবে—আগলেই হইবে কি না, তাহা এক ভগবানই বলিতে পারেন।

(१) প্রবিদ্ধলেথক এতছুদ্দেশ্যে আদ্দ দশ বংসরেরও অধিককাল ধরিয়া বালালা-ভাবাভাষী হান মাত্রেরই প্রাদেশিক শব্দসম্পদ-যোগে এক বিরট কোষগ্রন্থ সঙ্গনের চেটার আছেন। এ পর্যান্ত বহু শব্দ সংগৃহীত ছইয়া থাকিলেও বিষয়ের গুরুতায় তাহা যথেষ্ট নহে বোধে, তিনি সম্প্রতি বিষয়ের গুরুতায় তাহা যথেষ্ট নহে বোধে, তিনি সম্প্রতি বিষয়ের গুরুতায় তাহা যথেষ্ট নহে বোধে, তিনি সম্প্রতি বিষয়ের গাধারণ বাবহার্য কথার তালিক। মৃত্রিত করিয়া বালালা ভাষাভাষী তাবৎ স্থানেরই প্রতিশব্দ (synonyms) সংগ্রহে সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। মাজভাষার হিতকামী যে-কেইই ঘণ্টা ছুই সময় বায় করিলেই উক্ত তালিকাথানিতে স্থদেশীয় প্রতিশব্দ যোগ করিয়া দিতে পারেন। এবংবিধ সাহায্যকারী মাত্রেংই নাম উক্ত কোবগ্রহে কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখিত হইবে। রালামাটা (চট্টগ্রাম) টিকানার লেখককে সাহায্য প্রখানের অভিপ্রায় জানাইলেই তিনি উক্ত শব্দতালিকা প্রাচাইতে প্রস্তুত।

নাট্যসাহিত্যের এবং অভিনয়ের আলোচনা বে এখনু এ দেশে খুবই প্রদার লাভ করিয়াছে, ভাষা দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাঞ্জলি দেখিলেই বেশ বুঝা যায়। কিন্তু নাট্যশাস্ত্রের ইতিহাস লইয়া নীরস আলোচনা করাটা অনেকেই পশুশ্রম মনে করেন—বিশেষতঃ এ যথন সেই পুরাতন মালাভার আমলের কথা। সাহিত্যকে পুরামাত্রায় জানিতে হইলে তাহার ইতিহাসকে একেবারে অগ্রাহ্য করিলে চলে না। ভাই এ পর্বাম্ভ এদিকে যে সকল প্রধান প্রধান তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, সংক্ষেপে ভাষাদের একটা মোটামুটি আলোচনা করা যাইভেছে।

প্রবন্ধটিকে সাধারণ পাঠক যাহাতে নীরদ বলিয়া মনে না করেন,
দেলক্ত পূর্বে হইতেই গাহিয়া রাথিতেছি যে. ইহা একটি মধ্চক্রবিশেষ।
পাঁচ ফুল হইতে বেমালুম পরের অজ্ঞাতে মধু সংগ্রহ করিয়া ইহার
রচনা। যেখানে খীকার না করিলে ধরা পড়িবার বিশেষ সম্ভাবনা,
দেইখানেই পাদটীকা প্রদত্ত হইবে। তাহা ছাড়া অবশিষ্ট সবটুকু
মৌলিক —পরেষ হইলেও নিজ্মীকৃত। তবে, গবেষকপণ এদিকে
সামুগ্রহ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে ইহা ভামরুলচক্রের আকারও ধারণ
করিতে পারে।

এ প্রবন্ধে আমরা সংস্কৃত দৃষ্টকাব্যের উৎপত্তির ইতিহাস লইরাই আলোচনা করিব।

এ দেশের প্রাচীন আলম্বারিকগণ শুধু নাট্য-সাহিত্যের চুলচেরা ভাগ করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না ; দৃশ্য কাব্যের উৎপত্তির ইতিহাস লইয়া আলোচনা করিতেও তাঁহারা আরম্ভ করিরাছিলেন। কিন্তু তুংখের বিষয় **এই ए**व, मে शात्रा পরের বুগে বজার থাকে নাই। বোধ হয়, এ বিষয়ে ভরতের নাট্যশান্ত্রই প্রথম পথ-প্রদর্শক ; অন্ততঃ অধুনা উপলভ্যমান 🌣 গ্রন্থরাজির মধ্যে উহাতেই এ বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্ত প্ররোগতদালোচক অক্তান্ত গ্রন্থলৈতে এ বিষয়ের আর বিশেষ কোন উচ্চ-বাচ্য দেখা যায় না। অভএব, নাট্যশাস্ত্র রচনার পরেই যে এ আলোচনা লোপ পাইয়াছিল, তাহা বেশ সহজেই অসুমান করা যাইতে পারে। "লোপের পর আর সন্ধি ছন্ন না"---এই বিধিবাক্যের অন্ধ অনুবর্তী নব্য আলম্বারিকগণ্ড "কাকদন্তগণ্না নিতান্ত নিপ্রাঞ্জন" ভাবিয়া আর এ আলোচনা পুনক্রজীবিত করিতে व्यमन भारेत्वन नां ! अरेक्राभ क्रमणः मृश्वकारतात्र উৎপত্তির ইভিহান নিবিড় তিমিরে আবৃত খইল। যাহাই হউক, নাট্যলাল্লে রূপকোৎপত্তির গে রূপ কমিন্সিত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা নিয়ে উদ্ভ করা **পেল।** উহার কতকটা রূপকথার ছায়াবিমিশ্রিত—কতকটা বা রূপক্রধান; ডাই পাশ্চাত্য পণ্ডিভগণের নিকট এ বিবরণের কোন মূল্য নাই।

#### নাট্যশান্ত্রের বিবরণ

পূর্বকালে ইপ্রাদি দেবগণ শৃষ্মকে বেদপাঠে অন্ধিকারী দেখির।
কুপাপরবর্গ হইরা সার্ব্ববর্গিক পঞ্চম বেদ সৃষ্টির জস্তু পিতামহকে
ক্ষেত্রবাধ করেন। তদমুসারে ভগবান পন্মবোনি চতুর্ব্বেদের সারসংগ্রহপূর্ব্বক নাট্যাথা পঞ্চম বেদ রচনা করেন। করেদ হইতে পাঠ্য, সামবেদ
হইতে গীত, বজুর্বেদ হইতে অভিনর ও অথক্বিবেদ হইতে রস গৃহীত

হইরাছিল। অতঃপর বৃনিশ্রেষ্ঠ ভরতকে সন্মুখে উপদ্বিত দেখিয়া ভগবান্ রক্ষা ইন্রাধ্বজ-মহোৎসবে উহা প্রবােগ করিতে আদেশ দেন। প্রারোপে দৈতাগণের পরাভব ও দেবগণের বিজয় প্রদর্শিত হইভেছিল; ভাহাতে দৈতাগণ কৃত্ব হইরা বিদ্ধ উৎপাদন করিতে থাকে। এতদ্বর্শনে ইন্রা অত্যন্ত কৃত্ব হইরা ধ্বজ গ্রহণপূর্বক প্রহারে দৈতাগণকে জর্জর করেন, এবং তাহার পর হইতে ইল্প্রক্ত মহোৎসবের নাম হর—
জ্বর্জরোৎসব"। এই সময় দৈতাগণের মুখপাত্র বিত্রপাক্ষ ব্রহ্মার নিকট অন্মুবােগ করেন যে, তাহার পঞ্চম বেদই অন্মুবাংগ করেন যে, তাহার পঞ্চম বেদই অন্মুবাংগ করেন যে, তাহার ভাহাতে উত্তর দেন, "বাপু হে, ইহাতে দ্বংধের বিষয় কিছুই নাই। বাত্তবিক তােমাদের পরিভবের নিমিত্তই আমি উহার স্তি করি নাই। সমত্ত লগতের ইহা ভাবামুকীর্তনম্বরণ। অত এব, অনর্থক দ্বংগ করিরা কল কি ?" ইত্যাদি—(১)

এই সময় বে দুইখানি দ্মপক দেবলোকে ভরতের কর্ভুছে অভিনীত

(১) "प्रदश्च अपूरिश्वर्गितककः किन পিতামহঃ। ৰবা-( ন চ ॰ )-ৰেদবিহারোহরং সংস্রাবাঃ শুক্তঞাতিবু। তন্মাৎ স্ঞাপরং বেদং পঞ্চমং দার্কবর্ণিকম্। ১২। ৰাট্যবেদং ততশ্চক্ৰে চতুৰ্ব্বেদাক্স সম্ভবম্ । ১৬। ব্দগ্রাহ পাঠামুখেদাৎ সামভ্যো গীতমেব চ। যকুর্ব্বেদাদভিনরাস্ত্র গানাথর্বেণাদপি॥ ১৭ প্রভাবাচ পি**ভাষহ: ।** ব্দরং ধ্বজমহঃ শ্রীমান্মহেন্দ্রস্ত প্রবর্ত্ততে। च्यत्वनानीयवः (वर्षानाष्ट्रामः छः: व्यव्काटाम् ॥ २०॥ এবং প্রয়োগে প্রারজে দৈত্যদানবনাশনে। অফুভবন্ কুভিতা: সর্কে দৈত্যা বে তত্র সঙ্গতা:। 🍑 । **অথাপশুৎ সদে**। বিছৈঃ সমস্তাৎ পরিবারিতম্। সহেতবৈঃ স্তাধারং महेमःखाः छড़ीकृष्म् ॥ ७८ ॥ ব্দথোপার ফ্রতং ক্রোধান্দিব্যং জগ্রাহ স ধ্বভন্। জর্জরীকৃতদেহা:স্তানকরোজ্জর্জরেণ স:॥ ৩৬॥ বন্দাদনেন তে বিল্লা: সাহ্মরা জর্জরীকৃতা:। তত্মাজ্বর্জন এ বেতি নামঙোহরং ভবিষ্ঠতি। ৩৯। প্রত্যাদেশোংরমন্মাকং স্থরার্থং ভবঙা কৃতঃ । ১৯ । ভবতাং দেবতানাঞ্ গুভাগুভবিকল্পকৈ:। কৰ্মভাবাৰবাপেকী নাট্যবেদে। মন্না কৃতঃ 🛊 ৭২ ॥ ত্ৰৈলোক্যভাভ সৰ্বভ নাট্যং ভাবাসুকীৰ্ডনম্॥ ৭০॥ —( ৰাট্যপাল্ল, নির্ণরসাগর প্রেস সংক্ষরণ, প্রথম অধ্যার।) ছটরাছিল, তাহাছের নাম যথাক্রমে "সমুদ্রমথন" সমবকার ও "অিপুরালাহ" ডিম (২)।

ইহা ড' গেল দেবলোকের কথা। এইবার-মনুম্বলোকে কিরুপে উলার প্রচার ও ক্রমশঃ প্রসার হইল, তাহা নাট্যশাল্পের ৩৬ ও ৩৭ সংগ্যক অধ্যারে বিস্তৃতভাবে বণিত আছে। শতসংখ্যক ভরতপুত্র তপঃপরায়ণ ঋবিবরগণকে ব্যঙ্গ করার ঋবিশাপে তাঁহারা পতিত 📽 শূক্র প্রাপ্ত হ'ন। [ভদবধি তাঁহাদের অভিশপ্ত বংশধরগণই নট 📽 নর্ত্তক নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন, এবং তদব্ধি তাঁহাদের বৃত্তি সমাজে ঘৃণ্য ও নিন্দিত বলিয়া পরিগণিত হইরা আসিতেছে। নতুবা পুর্বের ভাহাদের প্রতিপত্তি শিষ্ট সমাজে যথেষ্টই ছিল। ] ইহার কিছুদিন পরে নহব নামক জনৈক প্রখ্যাত চক্রবংশীয় নুপতি (যিনি ইচ্ছের অভিশপ্ত অবস্থায় দেবরাজ্যের আধিপত্য প্রাপ্ত হইরাছিলেন) প্রথম পৃথিবীতে রূপকাভিনয় সম্পন্ন করান; তছুপলক্ষে শতসংখ্যক অভিশপ্ত ভরতপুত্র মহর্ষি ভরতের আদেশ-বশে মর্ত্তে আসিয়া মর্ত্তারমণীগণসহ (অব্দরাগণের পরিবর্ত্তে) নাট্য≤য়োগ করেন। এই সকল রমণীর পর্তে তাঁহাদিসের ঔরদে যে সকল পুত্রাদি উৎপন্ন হ'ন তাঁহারাই বংশাকুক্রমে নটের কার্য্য করিতেন। আবে মর্ত্ত্য খ্রী-সম্ভোগে ভরতপুত্রগণঙ শাপমৃক্ত হ'ন। ইহাই নাট্য-শাস্ত্রোক্ত ইতিহাস। একেবারে পুরা উপকথা বলিয়া ইছাকে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। কয়েকটি বিবয় ইহাতে লক্ষ্য করিবার আছে—

- ১। নাট্য বেদান্তভূতি—বেদ-বিক্লদ্ধ বা বেদ-বহিভূতি নহে;
- ২। নাট্য প্ররোগকালে ত্রী ও পুরুষ—এই উভয়েরই প্রয়োজন হুইত:
- ৩। নটগণ সমাজের অভি হীনস্তরে অবস্থিত ছিল; তাহাদের বৃদ্ধি অতিশর যুণ্য ছিল; সাধারণত: উহাদিপকে "পুংস্ক'ণালোপন্দীবী" বলা হহত;
- ৪। প্রথম দৃশ্রকাব্যের অভিনয় কোনও ধর্মোৎসবে প্রদর্শিত

  হইরাছিল; স্তরাং দৃশ্রকাব্যের উৎপত্তির সহিত ধর্মের বিশেষ সম্বন্ধ;
  - । নাট্যশাল্পের ক্রফ্রি দেবলোক।

নাট্যশাপ্তের মধ্যেই আমরা প্রথম দশবিধ রূপক ও অষ্টাদশবিধ উপরূপকের পূথাসূপৃথা বিবরণ দেখিতে পাই। অভএব, বর্ত্তমান আকারে প্রচলিত জরতের নাট্যশাপ্ত সঙ্কলিত হুইবার বহুপুর্বেহ যে প্রাচীন জারতে নাট্যসাহিত্য বেশ প্রসার লাভ করিয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝা যার। "ঘটনা যেমন ইতিহাসের জননী, ভাষা যেমন ব্যাকরণের ভিত্তি, নাটকও তেমনি নাট্যশাপ্তের পূর্ববেস্ত্রী" (৩)। নাট্য শাপ্ত রচনার কাল লইয়া প্রতিত সমাজে মতবৈধ আছে। তবে সাধারণতঃ খ্রীষ্টপূর্বে ছিতীয় হুইতে খ্রীর ৬৪ শতকের মধ্যে কোন সমর উহার রচনাকাল বলিয়া ধরিয়া লওমা হয় (৪)। Keith প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ইহার রচনাকাল

<sup>(</sup>২) নাট্যশাল, অধ্যার s, লোক •—> পৃ: ২৪।

<sup>(</sup>७) भक्षमात्र नाग्रेक्मा--- श्रीत्वरतस्यनाथ वय--- पृः ১७১।

<sup>( • )</sup> Calcutta Review—May 1928, p, 189,

খ্ৰীষ্টীর তৃতীয় শতাব্দীতে ফেলিতে চা'ন (৫)। কেই বা আবায় ইহাকে অগ্নিপুরাণ হইতে গৃহীত বলিয়া মনে করেন (৬)। এজা<sup>ম</sup>লদ অধ্যাপক **এবৃক্ত সংবেজনাথ মজুমদার শাল্তী মহাশয় ইহাকে "প্রাচীন গ্রন্থ" বলিরা** উল্লেখ করিয়াছেন ( ৭ )। কিন্তু উহা কত প্রাচীন ভাহার একটা ধরা-ছোঁরা হিসাব দেন নাই। যাহাই হউক, ভরতের নাটাশাল্লের প্রচলিত সংক্ষরণ যে নিতান্ত অর্কাচীন নহে, তাহা দেখিলেই বেশ বুঝা যার। কালিদাস ও তৎপরবর্তী কবিগণের নাট্যরচনা দেখিয়া মনে হর যেন তাঁহারা সকলেই নাট্যণাল্পের নিদেশ মানিরা চলিরাছেন; অতএব, ৰাট্যশাল্পকে কালিদাদাদির পুর্বেবর্তী বলা যাইতে পারে। धारात्र कालिकारमञ्ज कार्रिकारकाल लहेत्रां राशहे शालमाल ;---ধুষ্টপূর্বে প্রথম শতাকী হইতে খুটীর ষষ্ঠ শতাকী পর্যন্ত স্দীর্ঘ সাত শত বৎসরের মধ্যে ঠিক কোন সময়ে তাঁহার আবিষ্ঠাব হইয়াছিল, তাহার শ্বিরতা নাই। এজন্ত এদিক দিয়া নাট্যশাস্ত্র রচনার কাল-নির্ণয় করিতে যাওয়া, আর অন্ধকারে লোই নিক্ষেপ-একই কথা। কেহ কেছ মহাক্ষবি ভাগকেও বর্তমান নাট্যশাস্ত্র অপেকা অবলচান মনে করেন। ভাছা হইলেও নিস্তার নাই। ভাসের সময় কেহ বলেন খুপ্তপ্ চতুর্থ শতাকী কেহ বা বলেন খুষ্টীয় তৃঠায় শতাকী। যে দিক দিয়াই ধরা যা'ক না কেন, নাট্যশাল্পের সময় ৭০০ বৎসরের মধ্যে Oscillate করিতে থাকে। আর তথুই "ভরতবাকাম" কথাটর উপর নির্ভর করিয়া ভাসকে নাট্যশাল্প অপেশা অকাচীন বলা শোভা পার না: কারণ ভাষা হইলে ভিনি স্বীয় নাটকচক্র মধ্যে বধ, বন্ধন, নিজা প্রভৃতি অংক নিষিদ্ধ বস্তর পুনঃ পুনঃ অবতারণা করিয়া পদে পদে নাটাশাল্লোক নিদেশ লজ্বন করিতে সাহসী হইতেন মা। বলিতে পারেন-অভিজ্ঞ। কোনও বন্ধন স্বীকার করে না। কিন্তু তাহার উত্তরে আমরাও বলিতে পারি---

"শিল্প বা কলাবিজা স্বাধীনংইলেও উচ্ছু খল নহে। তাহার গতি নিয়ন্ত্রিত, প্রকৃতি সংযত, সৌষ্ঠব এবং সামগ্রস্থ তাহার নীবন। অতি প্রাচীন বুগে সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্য এই সকল নিয়মে শৃখ্যলিত হইরাছিল। কিন্তু কবির গঠিত শৃখ্য নিগড় নয়—নুপুর।" (৮)

কালিদাসও শকুন্তলার প্রসাধন রক্তমঞ্চে দেখাইয়া নাট্যশাল্লের নিদেশ লজ্বন করিরাছেন;—ভবভূতিও রক্তমঞ্চে শসুক বধের অবতারণা করিরাছেন;—মৃচ্ছকটিকেও রাত্রির ঘটনা প্রদর্শন, বসস্তদেনার মোটন প্রভৃতি কার্বো নাট্যশাল্লের মধ্যাদা রক্ষিত হয় নাই। মৃচ্ছকটিকের সহিত ভাসের "চাক্তমত্তের" না হর সম্পর্ক আছে, কিন্তু অপরগুলির সেক্সপ্রকান justification নাই। তবে সক্তপ্তলির বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য আছে দেখা যার; নাটকীর প্রেরোজনেই নাট্যশাল্লের নিদেশ লজন করা হইরাছে। এই জল্প রসহানিও ঘটে নাই। কবি নাট্য-শাল্লের নিদেশ অনুসারে না চলিয়াও বীর প্রতিভার পরিচর দিরাছেন। কিন্তু ভাসের পক্ষে ঠিক এ কথা বলা যার না। কারণ, তাঁহার রচনা দেখিলে মনে হর, তিনি যেন নাট্যশাল্লের সহিত পরিচিত নহেন; তাঁহার technique সম্পূর্ণ অল্প ধরণের;—অবশ্য তাহাতে তাঁহার সৌরবের বিন্দুমাত্র হানি সংঘটিত হর নাই।

নাট্যশাল্পে "পত্রব', শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। দেখা যাউক, ইছার সাহায্যে উহার রচনা-কাল নির্মাণত হয় কি না ? "পত্রব" শব্দের প্রয়োগ ঘারা নাট্যশাল্পকার পুব সম্ভব Parthian গণকে লক্ষ্য করিয়া-ছেন—ইহাই বৈদেশিক পণ্ডিতগণের অভিমত (৯)। আবার এই "পত্রব' শব্দের হলাই মুসুসংহিতার প্রচলিত সংক্ষরণ মুসুসংহিতার প্রচলিত সংক্ষরণ মুসুসংহিতার প্রচলিত সংক্ষরণ অপেক্ষা প্রাটান। Buhler সাহেবের মতে মুসুসংহিতার প্রচলিত সংক্ষরণ প্রতাম দি শীর শতাক্ষার পরে সক্ষলিত হয় নাই; পরস্ত তাহা অপেক্ষা আরপ্র পুবাহন—এমন কি গৃইপুর্বে দিতীয় শতাক্ষাতেও উহার সক্ষলন সম্ভব বলিয়া অনুমান করা যায়। নাট্যশাল্পকে তাহা অপেক্ষাও প্রাটান বালতে হইলে, গৃঃ পুঃ ভূতীয় শতাক্ষার রচনা বলিতে হয়। বছি অতদুর স্বীকার না করা যায়, তবে নাট্যশাল্পকে গুটায় প্রথম শতাক্ষাতে ফেলা বিশেষ অসক্ষত হইবে না। অতএব, আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, পুগীয় প্রথম শতাক্ষাতে ভারতে রূপকাভিনয় বেশ পুরা মান্তার্ম প্রচাত হিল।

একণে জিজ্ঞান্ত এই বে, ইহার পূর্বেও ভারতে ক্লপক রচনা হইও কি না? বিশ বৎসর পূর্বে এ প্রশ্ন উঠিলে ধুব সহজেই তাহার উত্তর দেওরা যাইত—"না"। কিন্তু আজ আর সে উত্তরে লোকের মন ভূলিতে চাহে না। তথন মুচ্ছকটিক বা শকুস্তলাই ভারতের প্রাচীনতম দৃষ্ঠকাব্য বলিয়া পরিগণিত হইত। তংগুনা আরও কয়েকথানি প্রাচীনতর দৃষ্ঠকাব্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে (১১)। অখ্যোষ ও ভাস ইহাদের রচিয়তা। ভাসের এইওলির সন্ধান প্রথম পাইয়াছিলেন দাক্ষিণাত্যের স্ববিখ্যাত পত্তিত মহামহোপাধ্যায় প্রণপতি শাল্লী। তিবাস্কুর রাজ্য

<sup>(</sup> e ) Sanskrit Drama-Keith-

<sup>( )</sup> Weber, History of Indian Literature, p, 231.

<sup>(</sup> ৭ ) শকুন্তলার নাট্যকলা—ভূমিকা—অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনার্থ মক্তমদার লিখিত।

<sup>(</sup>৮) শক্তলার নাট্যকলা—প: ৬৮।

<sup>( &</sup>gt; ) Pahlava Parthava Partthins—History of Indian Literature, Weber p. 187-8.

<sup>(</sup>১০) মমুদংহিত।--১০।৪৪।

<sup>(</sup>১১) (ক) ভাদের—অগ্নবাদবদত্তা, প্রতিজ্ঞাবোগন্ধরারণ, প্রতিমা, অভিবেক, অবিমারক, চারুদত্ত, পঞ্চরাত্র, বালচরিত, দূত্রাকা, মধ্যম-ব্যারোগ, দৃত্রটোৎকচ, কর্ণভার ও উরুভক্ষ।

<sup>(</sup>থ) অংঘোষের—(১) শারিপুত্রপ্রকরণ অথবা শার্ঘতীপুত্রপ্রকরণ ;
(২) একথানি রূপকপ্রধান (allegorical) ও (৩) আর একথানি
গাণিকা-ঘটিত দৃগুকাব্য (Hetaera drama)। ইহাদিপের কোনধানিই
সম্পূর্ণ পাওয়া যার নাই। শেব ছুইথানির নাম পর্যন্ত উদ্ধার করা
সম্ভব হর নাই। Prof. Luders এগুলি প্রকাশ করিরাছেন।

হইতে তিনি গ্রন্থণ কিবলা করিয়া সাধারণের বিশেষ কৃতজ্ঞত। অর্জন করিয়াছেন। অবদেধের মৃত্যকাব্যপ্তালর চিন্নাংশ তুরফানে আবিষ্কৃত হয়, এবং অধ্যাপক Luders জামান দেশ হইতে আলোক-চিত্র সহযোগে সেই পথাংশই প্রকাশ করিয়াছেন। এখন এই ক্বিদ্ধের আবিত্যবিদাল লইয়া কিঞ্ছিৎ আলোচন: হওয়া আবিশ্রক।

#### ভাস ও অখবোষের দৃশ্যকাব্য

व्यतिक रवीक मार्गानक, कवि ও नाउँ।कात व्यवस्थायत्र विवत्रपष्ट অপমে ধরা ঘাটক। মনীধিগণের বিখাদ ভিনি কানছের সমদাময়িক। অভএব থ্রীষ্টীর প্রথম শতাক্ষীর শেষার্ক বা গ্রীষ্টীয় বিভীয় শতাক্ষীর অথমার্ছ ভাহার আবিভাবকাল বলিয়া সাধারণ ১: হিসাব করা হইটা থাকে (১২)। তাঁহার "শারিপুত্র একরণ খান নাটাশাল্লেক্ত প্রকরণের লক্ষণ অমুসারে র'চত বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার অপর তুইধানি দৃশ্ত-কাব্যের নাম অভাবধি উদ্ধার করা যায় নাছ। উহাদের একখান क्रणकथरान--यानको। कृष्कामाध्यद्र "धार्यायहामाद्र"द्र प्रयुक्ता । ষিতীরখানি অনেকাংশে শুদ্রকের "মুচ্ছকটিক" ও ভাসের "চারুদত্তে"র অকুরাপ; তবে ইছার বিশেষত্ব এই বে, ইছাতে লারিপুত্র ও মৌলা-ল্যায়নেরও উল্লেখ দৃত্ত হয়, এবং সেজক্ত ইহাও মুচ্ছকটিক বা চারুদত্তের মত সম্পূর্ণ সামাজক না হইরা ধর্মমূলক ধহবার সম্ভাবনা। অতএব অখ্যোবের দুখাকাব্য ভিন্ধানিত ধ্রুমুলক-এক্লপ অফুমান বিশেষ অসমত হয় না। কিন্ত দুখকাব্যঙাল এডই থডিড, যে, একমাত্র শারিপুত্র প্রকরণ ব্যতীত অপর ছহখানি গ্রন্থের আখ্যানভাগ সম্বন্ধে কোন আভাষৰ পাৰয়া সম্ভব নহে।

এইবার ভাসের কথা। পনর বংসর পুর্বেও ভাসের নামমাত্রই সংস্কৃতজ্ঞ ব্যাক্তাদগের নিকট শ্রুত ছিল; তাহার গ্রন্থ কথনও লোকচকুর গোচর হইবে কি না, কেই জানিত না। সহসা ১৯১২ খ্রাপ্তাপে মহামহোপাধ্যার গণপতি শাখ্রী ভাসের গ্রন্থবিদী প্রকাশ কারতে থক করিলেন। ভাহা দোধরা অনেক পাশ্চাত্য পাওত শাখ্রীকীর দৌভাগ্যের হিংসার গ্রন্থভাল ভাল (১৩) ও এমন কি গণপাত শাখ্রীর নিজম্ব রচনা

এরণ সন্দেহের অবকাণও বথেষ্ট আছে; কারণ, এই ১৩থানি মুক্তকাব্যের কোনটির প্রস্তাবনাতেই কবি অথবা গ্রন্থের নাম উলিখিত বলিয়া মত প্রকাশ করিতেও কুঠিত হন নাই। কিন্তু বহি কি ভত্মাচ্ছাদিত করিরা রাখা যার ? রচনানৈপুণা, নাট্যকলার অভুভ বিকাশ, ভাষার সারল্য ও মাধুর্ব্যে শীত্রই প্রমাণিত হইল বে, গ্রন্থগুলি নিশ্চরই কোন মহাক্বির রচনা: এবং নবাবিক্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে ব্যবহৃত প্ৰাকৃতাংশ মুচ্ছৰটিক বা কালিদাসাদিকৃত অক্তান্ত দুখাকাব্যের প্রাক্ত অপেকা প্রাচীনতর। অতএব ধীরে ধীরে বিরুদ্ধবাদিগণও নিজ নিজ মত পরিবর্ত্তন করিতেছেন। এ সম্বন্ধে আমরা Prof. Winternitzএর মত পাদটীকার উদ্ধৃত করিতেছি (১৪)। বিরুদ্ধবাদিপণের সকলের পক হইতে ভিনি ইহা আর্ছিন্ড স্বরূপই বলিরাছেন। এছ-শ্বলি প্রকৃতই ভাদের রচিত কি না,—উহা খ্রীষ্টীন্ন সপ্তম শতাব্দীর রচনা কি বিংশ শতাকীতে গণপাত শান্তীর রচনা—কিংবা উহা সংস্কৃত মূলের ভামিল অফুবাদের সংস্কৃত অফুবাদ—অথবা উহা পাঁচজনের মিলিভ রচনা কি না, তাহা এক জগদীধরই বলিতে পারেন। তবে আমাদিপের বিশাস এই যে, উহা মূলই বটে, ভেল নহে। এছও'ল যিনি পডিয়াছেন. অথবা যিনি উহাদিগের অভিনয় দেখিয়াছেন (১৫) তিনিই এ কথা খীকার ক্রিতে বাধ্য। মংাক্রি ব্যতীত অপর বে কোন ক্রির রচনায় এক্রপ গুণসভার কথনই থাকা সম্ভব নহে।

ষাহা হউক, এ সকল বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা এ প্রবন্ধের

হর নাই। তাহার পর 'ফুভাবত' গ্রন্থাদিতে ভাদ রচিত বলির। যে সকল লোক দেখা যার, তাহাদের কোনটিই এই প্রকাশিত গ্রন্থাকী মধ্যে পাওরা যার না। ইডাাদি—

(>\*) "It appears highly probable that all the thirteen plays have one author. The author must have been a great poet and above all a dramatic genius...... All the classical dramas are more or less book dramas. while these plays are one and all the works of a born dramatist, wonderfully adopted to the stage. We. have it on good authority, that Bhasa was the author of a drama with the title Svapnavasavadatta. If we take out Svapnasavadatta to be the work of Bhasa, we shall also have to adopt the hypothesis that the other twelve plays are composed by the same author.....( ইহাই তাহার মূল যুক্তি। ইহা ছাড়া অভাভ অনেক ৰুক্তিৰ আছে ).....inearly all the plays are works of great poetical merit, worthy of the name of Bhasa. And let me say this: If it should be finally proved, that Bhasa cannot be the author of these plays, they will yet always have to be counted among the most valuable treasures of Indian Literature :.....'

> Bhasa—Winternitz—Calcutta Review— Dec. 1924., pp. 348—9.

(১৫) কলিকাতাত্ব সংস্কৃত সাহিত্যপত্নিবলের সভ্যগণ ভাসের প্রভিষা, বালচন্দ্রিত, দূতবাক্য, দূতবটোৎকচ, মধ্যমব্যানোগ, উক্লন্তক, কর্ণভার প্রভৃতির অভিনয় করিয়া বধেষ্ট স্ববশঃ অর্জন করিয়াছেন।

<sup>(</sup>১২) Cambridge History of India, i, 483. Prof. Levis মতে ভিনি খ্রীষ্টার প্রথম শতাকীর লোক। Luders এর মতে ভিনি বিক্রম সংবতের (খ্রী: পু: ৫৭) প্রবর্তক।

<sup>(&</sup>gt;•) "The anonymous plays found by Ganapati Sastri, are not the works of Bhasa but were written by some unknown author or authors of the 7th century......"

Barnett's opinion quoted by Prof. Winternitz, in his Readership lecture delivere at the Calcutta University—16th Sep., 1923.

উদ্দেশ্য নহে; প্রদক্ষতঃ এ সকল কথার উথান হইরাছে। আঁনাদিগের আগানতঃ আলোচ্য বিষর ভাসের কাল। বাণ্ডট্ট (প্রীচীর ন্ম শতাকী), বাক্পতি (প্রীঃ ৮ম শতাকী), বামন (প্রীঃ ৮ম শতাকী), বামন (প্রীঃ ৮ম শতাকী), তামহ (প্রীঃ ৮ম শতাকী), বামন (প্রীঃ ৮ম শতাকী) ও অভিনব ওথা (প্রীঃ ১১শ শতাকী) ভাসের নামোরেগ করিরাছেন। উ হাদের কেহ কেহ (অভিনব ওথা, রাজ্যশেপর ও বামন) তাহার কোন কোন প্রক্রের কেই (অভিনব ওথা, রাজ্যশেপর ও বামন) তাহার কোন কোন প্রক্রের কি বামন করিরাছেন। ভামহ প্রতিজ্ঞাবোসন্ধরারণের স্থতীর সমালোচনাও করিরাছেন। আর বরং বাণী বরপুত্র কবিশ্রের প্রভাবনার ভাসের নাট্যকুশলতার যথেষ্ট প্রশংসা করিরাছেন, তাহার সহিত প্রতিযোগিতার অবতীর্ণ হইতে সঙ্কোচভাবও দেখাইরাছেন। স্বতরাং ভাস কালিদাস (প্রীঃ ৭ম শতাকী) অপেকা প্রাচান, ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে। পাশ্চাত্য প্রতিরগণ ভাসকে অব্যোব ও কালিদাসের মাঝামান্তি ফেলিভে চাহেন। তদকুসারে উ হার আবির্ভাবকাল খ্রীতীর চত্র্প শতানীর প্রথমভাগ বলিরা ধরা হয়।

কিন্তু ভাদকে অৰ্ঘোষ অপেকা অৰ্কাচীন বলা কভদুর সঙ্গত ভাহা তাঁহার। বিচার করেন নাই। গণপতি শান্ত্রী মহোদয় ভাসকে পাণিনি ও কৌটিন্য অপেকাও প্রাচীন বলিতে চাহেন। পাণিনির সময় Goldstückerএর মতে খ্রী: পঃ ৮ম শতান্ধী। কিন্তু গণপতি শান্ধী সম্বতঃ এ মত গ্রহণ করেন নাই। পাণিনিও কৌটিল্যকে গ্রাঃ পুঃ প্রাক্তীর লোক ধরিয়াই তিনি নিজ মত ব্যক্ত করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। (১৬) আমরা আবার অভটাও অগ্রদর হইতে সাহদ করি না। অম্বযোষের প্রাকৃত অভি প্রাচীন সন্দেহ নাই, কিন্তু ভাসের প্রাকৃত উহা অপেকা অনেক মার্জিত ও স্থোচার্য। ভাদের প্রাকৃত অপেকাকৃত স্বাভাবিক, সুখোচ্চাধ্য ও মার্জিত হওয়ার নিষিত্তই Keith উহাকে অৰ্ঘোষের প্রাকৃত অপেকা অর্থাচীন বলিতে চাছেন। মাৰ্জিতত্ব তাহার মতে Phonetic decay! (১৭) Winternitz প্রম্ম অধিকাংশ মনীযিগণই আঞ্জাল এইরূপ মত পোষণ করিয়া থাকেন। ভাষাতত্ত্বিদলণ্ট এ বিষয়ে মীমাংদা করিবার উপযুক্ত পাত্র। ক্তি এই একটিমাত্র বিষয়ের উপর নির্ভর করিয়া এত বড় বিষয়ের নিশতি করা উচিত নহে। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পাছত জীবক ক্ষেত্রেশচন্দ্র চটোপাধ্যার মহোদর বছ বুক্তিপূর্ণ বিচারের পর ত্বির করিয়াছেন বে, কালিদাসকে গ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে ( গ্রীষ্টার ৫ম শতাব্দীতে নহে ) ফেলাই উচিত। (১৮) স্থতরাং কালিদাসই বধন অৰবোবের পূর্ববর্ত্তী, তখন ভাস ড' অবস্তুই আরও প্রাচীন। তবে ভাসকে খ্রীঃ পু: বিতীর শতাব্দী অপেক্ষাও প্রাচীন বলা সঙ্গত মতে। করেকটি অপাণিনীর শব্দের প্রয়োগ তাঁহার গ্রন্থমধ্যে দেখিরা. অথবা অর্থপারের একটি সংগ্রহ লোক তাহার গ্রন্থবিশেষে আবিভার করিয়া তাঁহাকে পাণিনি অথবা কোটালা অপেকা প্রাচান বলা কি ৰুক্তিযুক্ত হইতে পারে ? পক্ষান্তরে মহাভায়কারকে তাঁহার স**বস্থে** সম্পূৰ্ণ উদাসীন থাকিতে দেখিলা মহাভাষ্ককার অপেকা তাহার প্রাচীনত্ব করনা কবিতে ইতন্তত: বোধ হয়। মহাভায়কার অভিনয় প্রসঙ্গে অনেক কথার উল্লেখ করিয়াছেন-কংসবধ, বলিবন্ধন প্রভৃতি ঘটনা কিরূপে অভিনেতৃগণ কর্ত্তক প্রদর্শিত হইত, ভাহার পুঝামুপুঝ বৰ্ণনা করিয়াছেন, অথচ ভাস বা তজ্ঞপ কোন প্রাসন্ধ নাট্যকারের कान উল্লেখই করেন নাই-ইছা একট্ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে कि ? কালিদাস বাঁহাকে সন্মান দেখাইয়াছেন, তিনি মহাভাষ্ট কারের পুর্ববর্ত্তী হইয়াও তাঁহার গ্রন্থয়ে উল্লিখিত হ'ন নাই, ইহা কি সম্ভব হইতে পারে? কেই কেই বলেন যে, ভাদ দাক্ষিণাভার ও পভঞ্জী আধাাবর্ত্তের লোক বলিয়া উভয়ে উভয়কে চিনিতেন না। কিন্তু ভাস পাণিনি অপেকাও যদি প্রাচীন হ'ন, তবে তিন শত বৎসর পরেও পভঞ্জালর নিকট তিনি অপরিচিত থাকিবেন, ইহা বিশ্বাস হয় না। Megasthenes ভারতে শিবোপাসনা ও ক্রোপাসনার স্বচক্ষে দেখিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভাস কুফোপাসক দলের একজন মূল বাজি, ইহা তাঁহার গ্রন্থ দেখিয়া ব্যা যার। স্বতরাং ভাসকে কুফোপাসনার যুগের লোক বলা যার। এই যুগ খ্রী: পু: তৃতীয় হইতে প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত। আর कानिमान यमि औ: पु: अथम मठाकोत्र लाक इ'न. जाहा इहेल ভাদকে তাঁহার এক শতাব্দী পূর্বে ফেলিলেই চলে। অভএব ভাদ 🖷 পতঞ্চলি আর সমসাময়িক বলিরাই ধরিতে হয়। ভাসের পুর্বেও যে ভারতে নাট্যসাহিত্যের প্রসার হইয়াছিল, ভাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ৰাই। কারণ ভাসের "স্বপ্নবাসবদত্তা"র মত নাটক কোন দেশেই দুক্তকাব্যের প্রথম নমুনা হইতে পারে না।

প্রাচীন যে সকল অপর রূপক (play) আমরা এখন সচরাচর দেখিতে পাই, সে সকলগুলিই স্থার্ক্তি; করেকথানি আবার প্রাচীনতর কবিগণের অধুনা-বিল্পু দৃগুকাব্যের নবীন সংস্করণক্লপে লিখিও বলিয়া প্রপ্তাবনাতে আভাব পাওয়া যায় (১৯)। কিন্তু এই প্রাচীনতর মূল গ্রন্থগুলি (যাহা নাট্যপাল্লে নাট্যসাহিত্যের প্রথম নমুনা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে) অধুনা সম্পূর্ণরূপে বিল্পু। স্থতরাং ভাস, কালিদাস, অবঘোষ ও শুদ্রকের দৃগুকাবাই অধুনা সংস্কৃত রূপকের প্রাচানতম নিদর্শন বলিয়া গণ্য হয়। ইহাদিগের অপেকা প্রাচীনতর ক্লপক অধুমা বর্ত্তমান নাই। অতএব, আপাততঃ প্রাচীন রূপকের

<sup>(36)</sup> Introduction to Svapnavasavadatta by G. Shastri, Second Edition, pp. xxix, xlii—xliv.

<sup>(39)</sup> Classical Sanskrit Literature, Keith-p. 15.

<sup>(3)</sup> The Date of Kalidasa (Reprint from the Allahabad University Studies Vol. II) K. C. Chatterjee M. A.

<sup>(</sup>১৯) তাঁহার অপাণিনীর প্ররোগগুলির সম্বন্ধেও পডঞ্জলি কোনরূপ মুখবা প্রকাশ করেন নাই—ইহাও প্রইবা।

নমুনার (Concrete example এর) থোঁজ ছাড়িয়া দিয়া, সে সক্ষে
ভারতীর সাহিত্যে কি কি মড লিপিবছ করা হইয়াছে, ভাষবত্তে
ভালোচনা করাই বৃদ্ধিক ।

#### 'ভিটামিন' শ্রীক্ষেক্তকুমার পাল, বি-এস্সি

শরীর ধারণের জক্ত বে সকল পদার্থ অত্যাবশুক্ 'ভিটামিন' তাহাদের অক্সতম। শরীরতত্তে 'ভিটামিনে'র প্রভাব অভাত অধিক। অনেক দিন পূৰ্বে 'ভিটামিন' বলিয়া কোন পঢ়াৰ্বের অভিত্ব বৈজ্ঞানিক-ৰপতে কেহ জানিত না। তৎকালে আমিৰ জাতীয়, শৰ্করা জাতীয়, ও চর্কি জাতীর খাড়াই জীবন ধারণের জল্প পর্যাপ্ত বলিরা বিবেচিত ছইত। কিন্তু যথন দেখা গেল উপরিউক্ত খাতাঞ্জি উপযুক্ত পরিমাণে পাওরা সম্বেও কোন কোন প্রাণী ঠিক্সত বাছিলা উট্টতেছে না, তথনই প্রথম সন্দেহ হয় যে, এগুলি ছাড়া আরও এমন কিছু আবক্তক, বাহা না হইলে শরীর সম্পূর্ণরূপে বৃদ্ধি পার না। কতকগুলি ধ্যুগোব-শাবককে ওছ বাস থাইতে দেওরা হইত; ইহার ফলে দেখা সেল যে, তাহারা मिन मिनरे भीन बरेट कीनछत बरेबा मुजामूर्य निष्ठ ब्रेटिट । বাহার। কাঁচা বাদ খাইতে পার তাহার। বেদ বাডিরা উঠে। শুভ বাদ ৰাইবা বাহারা কুল হইবা পিরাছে—ভাহাদিপকে সবুত্ব বাস বাইভে দিলে আবার তাহার। খাভাবিক ভাবে বাড়ির। উঠে। ইহা হইভেই লাই थाओवमान स्व, जाशास्त्र को यन शावर्गत कक अमन किरूत धाराकन, गारा ওছ ঘাসে নাই, এবং সবুজ কাঁচা খাসে বথেষ্ট পরিমাণে আছে। এই জিনিসটি কি, সে সম্বন্ধ শরীরতম্ববিদ্যণ অনেক গবেষণা করিরাছেন ; কিন্ত ইহার প্রকৃত শ্বরূপ আজও অক্তাত রহিয়া পিরাছে। বৈজ্ঞানিক্রপ এই অজ্ঞাত পদাৰ্থটি 'ভিটামিন' অৰ্থাৎ 'জীবন ধারণের পক্ষে অভ্যাবস্তক সামগ্রী' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

স্প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ম্যাক ক্যালামের ধারণা ছিল, এ রকম ছুই শ্রেণীর ভিটামিন আছে—বথা 'চর্কিতে জবণীয় এ' এবং 'জলে জবণীয় বি' । কিন্তু পরবন্তী কালে 'জলে জবণীয় সি' বাহির হয়। জনেক অসুদ্ধানের ফলে শ্রিণীকৃত হইয়াছে, থাতে এই সকল ভিটামিনের অঞ্জতা কেতু নানাবিধ রোগের উৎপত্তি হয়।

'ভিটা,মন বি' চালের বাহরে লাল রংএর যে একটি পাতলা থোলা ( Pericarp.) থাকে, ভাষাতেই প্রচুর পরিমাণে থাকে। ইছা ললে, মদে ( alcored.) দুণ কর. এবং আনেক থান্ত সামগ্রীতেই আছে। 'বেরি বে হ' হে গের কাহণ নেকিশকগণ বলেন, খান্তে এই লাভীয় ভিটামিনের ভভাবের ভাগত প্রচাশ । গান্ত ইয়া থাকে (১)। প্রায়েই দেখা বায়,

কলে-ভার্মা বেদী পরিকার চাল বাহারা থার, তাহালেরই এই রোগ বেদী হর। কতক্তিলি কুরুটকে ঐ প্রকার 'ভিটামিন'বিহীন চাল পাওরাইরা বেখা পিরাছে বে, কিছুলিন পরেই তাহারা 'বেরিবেরি'র মত লক্ষণযুক্ত রোগে আক্রান্ত হর এবং তাহালের শরীরে 'পলিনিউরাইটিন' নামক সামবিক রোগ দেখা দের। বদি পরে তাহাদিগকে শুরু চালের খোনা খাইতে দেওরা হর, তাহা হইলে ঐ রোগ সায়িয়া বায়। এই কল্প উপরিউক্ত 'ভিটামিন বি'কে 'এন্টি-নিউরাইটিক' বা স্নামবিক রোগের প্রতিবেধক বলা হয়। বেরিবেরি রোগেও এই 'ভিটামিন বি' সম্পন্ন খাতা দেওরার পর আক্র্যান্তনক কল দেখা পিরাছে। পূর্বে নিলাপুর, মালর উপদীপ. পিনাং প্রভৃতি অঞ্চলে পুরই বেরিবেরি হইত। এইকল্প ভত্রতা অধিবাদীদের আহারের কল্প হাতে-ভালা অপরিকার চালের ব্যবহা করেন। ইহাতে ঐ সকল অঞ্চলে এই রোগের প্রকোপ অনেকটা কমিয়া পিরছে।

ভিটামিন বি' থাতে উপযুক্ত পরিমাণে না থাকিলে, কুণা অল হয় অথবা একেবারেই হর না; উদরাময়, আমাশায়, কোঠবছতা, অনীর্ণ আনার ক্রিমি রোগ দেখা দের। শরীরের ওজন ক্মিরা বার, এবং শরীর বীবাহীন ও ছুর্বল হইরা পড়ে। মাথা বাধা, রক্তশৃক্তা ও নানাবিধ চর্মরোগ দেখা দের। হাত পা কুলেরা বার, বুক ধড়কড় ক্রিতে থাকে ও সায়ুগুলি ছুর্বল হইরা পড়ে।

'ভিটামিন এ' বী, মাথন, মাংসের চর্মি ও শাক্ষকী ইইন্তে প্রজ্ঞত নানাবিধ তৈলে প্রচুর পরিমাণে আছে। কাহারও কাহারও মতে এই ভিটামিন প্রাণী হৈছে জ্ঞার না, শুধু শাক্ষ সজী তরীতরকারিতেই হর। থাতে এই ভিটামিনের অল্পতার দরণই রিকেট রোগ হর। তাহাতে শরীর উপযুক্ত মত বৃদ্ধি পার ন', এবং শার্ণ হইতে থাকে। নানাবিধ রোগের সহিত দেহের সংগ্রামের শক্তি কমিয়া বার, অহিগুলি শক্ত হর না এবং সমর সমর অক্সপ্রতাল বিকৃত হইরা পড়ে। ক্রমে রক্তপৃত্তা ও নানাবিধ চকু রোগ দেখা দের। শিশুদেরই এই রোগ বেশী হর। 'ভিটামিন এ' ব্যতীত এই রোগ প্রারশঃ ভাল হর না। এই জ্ঞা ইহার অপর নাম রিকেট প্রতিবেধক ভিটামিন।

'ভিটামিন দি' নানাবিধ কলমূল ও তরীতরকারীতেই অচুর পরিমাণে থাকে। থাতে ইহার অল্পতা নিবন্ধন রিকেটের মতই 'ভাভি' নামক রোগ লয়ে। তাহাতে বর্ণ ক্যাকানে হইরা বার ও পাঙুবর্ণ থারণ করে। দেহ উল্লমহীন ও নিবেজ হইরা পড়ে এবং অক্সপ্রত্যক্ষের সংবোজন স্থলে সময় সময় বাধা হয়। এই রোগেও শিশুরাই অধিক আক্রান্ত হয়। 'ভিটামিন দি'ই ইহার একমাত্র অতিবেধক।

কিছুদিন পূর্বে 'ভিটামিন ডি' নামক আরও একটি ভিটামিন বাছির হইরাছে। কাহারও কাহারও মতে ইহা 'ভিটামিন এ'র অন্তর্গত একটি শ্রেণী চাড়া আর কিছুই নর। ওবে ওকাৎ এই বে—এই ভিটামিনের অলতা নিবন্ধন রিকেট রোগের লক্ষ্ণ চাড়া আরও অনেক লক্ষ্ণ প্রকাশ পার। 'ভিটামিন এ'র ভার কর্ড্।লভার অর্থেল, যকুৎ, ক্ংপিও, ব্রাশর, প্রক্রিয়াল প্রভৃতিতেই উক্ত ভিটামিন ব্রেণ্ড প্রিমানে পাওরা বার।

<sup>(</sup>১) বেরবে রর কারণ সবছে অনেক মতছৈ। বর্জনান। কাহারও কাগারও মতে ভেচা চালে 'এনাইড' কাতীর এক থাকার বিহ গাজত হয়—চহাতের এ রোগ হয়। কেহ কেহ আবার এই রোগের বীরাণের কমু জানও করিছেন—কিন্তু আরু পর্যন্ত কোন বীরাণু বাহের হয় ধার।

অতি অল্প দিন হচল আবে:রকার ভিটামিন ই' বাচির চইরাছে। (২) বৈজ্ঞানিকরণ ইহাতে 'প্রজনন বৃদ্ধিকারক ভিটামিন' (Reproductive Vitamin) বলিরা নির্দ্ধেশ করেন। খান্তে ইচা পরিমাণ্যত না থাকিলে প্রাণীদের সন্তান উৎপাদনের শাক্ত হাস প্রাথি হয় ও অবশেবে একেবারে লোপ পার। অবশ্ব সমর সমর গর্ভ স্কার হর—
কিন্তু গর্ভার গর্ভেই মুচাম্বেশ পতিত হয়।

ভিটাশমন' সথকে আমেরিকা ও ইরোরোপে নানাবিধ গবেষণা চলিতেছে। আশা করা যার, তাহার ফলে অচিরেই ভিটামিন সমকে অনেক নুহন তথা আবিকৃত হইবেও তাহার প্রকৃত শ্বরূপ বাহির হইবে। কালে হর ত 'এ, বি, দি, 'ও ও ইর' ভার অসংখ্য ভিটামিনের থবর আমরা পাইব।

ক্ৰমাগত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার ফলে 'ভিটামিন' সম্বন্ধে ষ্ডটুৰু জ্ঞানা গিরাছে, ভাহাতে এটকু সকলেই স্বীকার করেন, শরীর ধারণের জন্ত এওজিন গ্রন্থি-মণ্ডলের কার্যা অত্যাবশ্যক। আবার এই এওজিন গ্রন্থিত ক্ষার্থ কর করিতে হইলে 'ভিটামিন' ব্যতীত হয় না। অবক্ত সূর্বোর আণ্ট্র। ভাষোনেট রক্সিও অনেকটা কান্ত করে। স্বভরাং শরীরতত্ত্ববিদ্গণ আজকাল শরীর যাহাতে উপবৃক্ত মত 'ভিটামিন' পার— ক্লগ্ন দেহে ও হুত্ব শরীরে তাহারই প্রতি ধরদৃষ্টি রাখিতে বলিতেছেন। আবার ভিটামিনের সাহায্য ব্যতীত আমাদের খান্তে বে সকল চুণ জাতীর, লোহা, 'আইডিন' 'মেগনেশিয়াম,' 'দোডিয়াম' 'পটাসিয়াম' ও 'কক্ষরাস' আছে, সেওলি শরীর সংগঠনে একট্ও কাল করিতে পারে না। এই কারণে ও এওক্রিন এদ্বিমওল উপবৃক্ত কার্য্য করিতে না পারার, রক্ত-শৃক্ততা, কাৰ্য্যে আলক্ষ্য, মৃতিশক্তি হ্ৰাস, উক্তমহীনতা, এবং নানাবিধ কষ্টদায়ক দ্রীরোগ দেখা দেয়। এই সকল লক্ষণ ও রোগের উৎপত্তির জন্তু ভিটামিনের অল্পতাই অনেকাংলে দায়ী—এ সম্বন্ধে চিকিৎসকদের ষধ্যে ষতহৈথ নাই। আরু বিশেষতঃ শারীরিক্ 🗢 যানসিক শক্তি সঞ্জের জন্ত ভিটামিন যে একান্ত আবস্তক, তাহাও সকলে শীকার করেন। এই জন্ত শিশুদের ও রোগীর পথে। বাহাতে উপবৃক্ত পরিমাণে

নানা জাতীর 'ভিটামিন' থাকে দোদকে ৌকু বৃষ্টি রাখা আবশুক।
তা না হইলে শারীরিক ও নৈতিক হবনাও এবজ্ঞানী। আজকাল
বাংলা দেশে যে এতি অল্প বরসেই দৃষ্টিশ দুনীনত পুড় ও (০৯০ সাং,
বালালীর থাকে ভিটামিনের অল্পতাই ভাগার হক্ত শ্রেকাণে দুবৌ।

হতরাং থাতে বাহাতে সর্ববাই উপযুক্ত পাহেনাৰে '(ভটামন' থাকে তাহারই বাবছা করা উচিত। এইটুকু মনে বাথ ট চহ—শত্ত, পেটেণ্ট, ছুইবার জাল দেওছা ছুধ, কলে ভাঙ্গা চলে ও মহদা, বাসি অথবা অধিক সিত্ত মাংস অথবা তরী তরকারীতে 'ভিটামন' মোটেই থাকে না। ১৫ মিনিটের বেশী সিত্ত ছইলে 'ভিটামিন' নই হুইরা বার। আক্রকাল উপরিউক্ত 'ভিটামিন' বিহীন থাজগুলিই আমালের দেশের আথবাংশ ছরিছে লোকের দৈনন্দিন নির্দিষ্ট থাজ; স্তবাং ইহাতে বে রিকেট রক্তশ্ভতা, দাঁত হইতে পূব পঢ়া, 'টনসিল' বড় হওরা, 'ক্যান্সার বল্লা, গ্রেমবকারীন গুক্তর কই, বাত, এপেডিনাইটিস্ ইতাদি রোগ দেখা দিবে, তাহাতে আর আক্রম্য কি ? স্ত্রাং এ সকল রোগ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে উপরিউক্ত 'ভিটামিন' বিহীন থাজগুলি সর্বথা বর্জনীয় ও ভিটামিন-পূর্ব থাজ সামগ্রী সর্বলা আহার করা উচিত। নিমে ভিটামিনের শ্রেণী অনুবারী একটি তালিকা দেখা গেল।

'ভিটামিন এ'—অনমুখ, মাধন, ভিমের কুত্ম, কাঁচা শাকসন্ধী, আন্ধ-সিদ্ধ মাংস, কই, মাধ্বর, ইলিশ প্রভৃতি মংস্ঠ, চর্কি, গরুর মুধ, ছাগলের মুধ, কড্লিভার অরেল, পকীর মাংস, পাঁঠার মাংস, হরিপের মাংস ইত্যাদি।

'ভিটামিন বি'—মটর, সিম, ছোলা, মুসরী, মৃগ, বেগুন, বেড়েল, ডিমের কুমুম, বাদাম ও অভাভ ফলবুল, ভূটা, গম, বব, ইত্যাদি।

'ভিটামিন সি'—ফল—কমনা, আঙ্গুর, আনারস, বেদনা, বিলাতী বেশুন, কাচা শাক সজী, মূলা, পেঁরাল, কলি, আলু, শালগম প্রভৃতি সিদ্ধ শাক সজী (১৫ মিনিটের বেশী সিদ্ধ নর—এবং কোন 'এলকেলি' মিশাইলে ভিটামিন নই হইরা বার)।

'ভিটামিন ডি'—কড্নিভার অরেল, গেনক্রিরাস, হুৎপিও, বুঝাশর, বৃত্বৎ, প্রভৃতি।

'ভিটামিন ই'—ডিন্, মাধন, সংস্ক, মংজের ডিন, মাংস, কলমূল ইত্যাদি।

### সন্ধ্যার অন্ধকারে

### শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল

ভাগিনেরের উপনন্ধন-উপলক্ষে সোনাথালি গিরাছিলাম।
মদনপুর ষ্টেশনে নামিরা প্রার তিন-চারি ক্রোশ পথ গঙ্গর
গাড়ীতে পাড়ি দিতে হর সোনাথালি পৌছিতে। ষ্টেশনের
পরই ছু'ধারে প্রশক্ষ ক্ষেত—বছ দুরে গ্রাম-সীমা সরুজ

গাছে বোনা পাড়ের মত, তার উপর অন্তগামী কুর্ব্যের রক্তছটো পড়িরাছে—সহরে-বছ মন সে মুক্ত শোভা-সৌন্দর্ব্যে মজিরা মশুশুল হইরা উঠিল।

আমি তথন ষেডিকেল কলেকে পড়িতেছি। পাঁচ

<sup>(2)</sup> American Journal of Physiology, Vol. Lxxvi, 1926.

সাত দিনের ছুটী ছিল। বাঁধা-ধরা কাজ-কর্ম্মের অন্তরালে পলীর এই সরল জীবন প্রাণের উপর ফাগুন-হাওয়ার পরশ বুলাইয়া দিল।

বাড়ীর সামনে মেটে পথ। পথের ধারে প্রকাণ্ড আম-বাগান। গাছে থোলো থোলো কাঁচা আম—ছেলের দল মহা-উৎসাহে আম পাড়িতে গাছে চড়িরাছে। কাল অপরাক। আমি বাড়ীর সামনের থোলা মাঠটার ডেক্-চেয়ার পাতিয়া একথানা রোমাঞ্চকর উপস্থাস-পাঠে তক্মর।

ছ' পেনি বিলাতী উপস্থানের আমি নিম্নমিত পাঠক ! পকেটে ষ্টেথেনকোপের সঙ্গে একথানা নভেল সর্ব্ধ সময়েই বিরাজ করে। কলেজে নাইট্-ডিউটা পড়িলে সন্ত-সন্ত একথানা নভেল পড়িয়া শেষ করি।

হঠাৎ ছেলের দলে কলরব উঠিল—এবং মটক আদিরা ধণর দিল, ভট্চায্যিদের হাবুল গাছ হইতে পড়িরা পা কাটিরাছে, হাত ভালিয়াছে! সর্বনাশ! নভেলখানা হাতে লইরাই অগ্রদর হইলাম। কোথার পাই এখানে এখন কাঠ, ব্যাপ্তেল, আরোডিন!

মটক বলিল,—ও-পাড়ার ডাক্তারখানা আছে।

পাড়াগাঁর ডাক্তারথানা! সে তো থমের একটি কুজ ঘাঁটি! পরাণ চাকর বলিল,—ডাক্তারবাবুটি কলকাভার পাশ করা। লোক ভালো।

হাবুলকে পাঁজাকোলা করিয়া লইয়া ডাক্তারথানার ছুটিলাম। মস্ত আটচালা হর, সামনে কালো রঙের সাইন-বোর্ড; বাংলায় লেখা—

সোনাখালি দাতব্য চিকিৎসালয়।

বিনাসূল্যে ব্যবস্থা দেওরা হর। শ্রীকার্ত্তিচক্র থাক্ষণীর এম-বি।

এম-বি ! অবাক হইলাম। অর্থব্যরে এম-বি পাশ করিরা এই বনালরে দাতব্য চিকিৎসালর খুলিরাছে ! লোকটার মাধা ঠিক আছে তো!

খান্তগীর ৷ কীর্ত্তি খান্তগীর ! ... ঠিক ৷ কলেকে এককালে প্রাসিদ্ধ ছাত্র ছিলেন এক কীর্ত্তিক্তে খান্তগীর…বহু মেড্ল্ আয়ন্ত করিয়াছিলেন ! তিনিই…!

সংবাদ লইরা জানিলাম, ডাক্তারবারু গৃহে নাই ; বেলা আটটার চাকদার গিরাছেন একটা 'কলে'। উপার। কম্পাউপ্তারকে ডাকিরা ব্যাপার বলিলাম। সে কাঠ আনিয়া দিল, কিন্তু ফ্রাক্চার বাঁধিবার ছঃসাহস বা স্পর্দ্ধাপ্রকাশে কৃষ্টিত হইল। আমি কহিলাম—আমি বাঁধছি…

পায়ের কাটা ঘারে আরোডিন লেপিরা ব্যাপ্তেক্ত পাকাইরা কাঠ লইরা হাত বাঁধিতে উন্থত হইরা কম্পাউত্থারকে কহিলাম, হাতটা ধরিরা টানো…

সে রাজী হইল না। নিজেই তখন কোনোমতে হাবুলের হাতটা টানিরা কাঠ লাগাইতেছি, এমন সমর সামনে গরুর গাড়ী আসিরা হাজির। ডাক্তারবাবু ফিরিয়াছেন!

হাবুলকে তিনি চিনিতেন, প্রশ্ন করিলেন,—কি হয়েছে গ হাবুল, না গ

আমি কহিলাম,—গাছ থেকে পড়ে হাত ভেলেছে।
ভাক্তারবাবু তথনি হাত ধুইয়া হাবুলের পরিচ্গার
মনোনিবেশ করিলেন।

আমি কহিলাম,—এখনি আসচেন, আপনি নয় জিল্পন
তিনি কহিলেন,—না বাবা, এ কাল আগে দেখা
দরকার।

আমি কহিলাম,—আপনার এই মেহনৎ গেছে...

তিনি কহিলেন,—কর্তবার ডাক আগে—তার পর
নিজ্বের স্থাছন্দা! মৃত্ব হাদিরা ভাবিদার, মাধা থারাপই
বটে! সহরের ডাক্ডারবাব্দের জানি তো—মোটরে-চড়া
বড়-বড় ডাক্ডার নড়িতে-চড়িতে বহু পরসা ফী গন্! তাঁরা
নিজেদের আচ্ছেন্ট্রু সারিয়া তবে পরের বেদনা বা
পীড়ার মনোযোগ দেন,—তাও অল্প পরসা লইয়া নয়!
আর ইনি বিনা-পর্সায় এই বাগারটার দিকেই…

আমার আর কিছু করিতে হইল না। ডাজ্ঞারবাবু 
হাবুলের হাত বাঁধিয়া তার পরিচর্য্যার সব ভার গ্রহণ 
করিলেন। আমি একটা বেঞ্চে বিসন্ধা নভেল খুলিলাম; 
নারিকা তথন হারানো নামকের সন্ধানে কি অসাধ্য সাধনেই 
না ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে! আমার মনও অধীর কৌতৃহলে তার 
সজে পাহাড়ে চড়িতেছে, জললে ঘুরিতেছে, আবার 
পরক্ষণেই তরলোচ্ছল নদীর বুকে অবলীলার ভাসিরা 
চলিরাছে!…

হঠাৎ ডাক্তারবাবু কহিলেন,—আপনাকে নতুন দেখচি··· উমেশ…

চোথ তুলিরা দেখি, হাব্লের ব্যাণ্ডেজ বাঁধা তথ্ন সারা হইরা গিরাছে—সদলে তারা বিদার লইরাছে।

আমি বই মুজিরা পরিচর দিলাম। ডাক্তারবার কহিলেন,—মেডিকেল কলেজে পড়ছেন। কোন্ইরার? —ফোর্থ ইরার।

কলেকের তিনি খবর লইলেন। মন্রো সাহেব এখনো আছেন ? ঐ সাহেব যখন প্রথম আসেন, তখন তিনি মেডিকেল কলেকের জুনিয়র ছাউস সার্জ্জন। নার্জ্জারিতে সাহেবের বেশ হাত ছিল।…

কম্পাউণ্ডার আদিরা কহিল,—আপনি ন্নান করবেন তো ?

ডাক্তারবাবু কহিলেন,—না, স্নানাহার হরেছে। তুমি চা তৈরী করতে বল। আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন,— চা থাবেন তো ?

আমি কহিলাম,—চারে অনিচ্ছা বা অক্লচি নেই। ডাক্তারবাবু কহিলেন—ছ'পেরালা তৈরী করাবে হে

আমি কহিলাম,—আপনার নাম কলেজে খুবই ভনেছি। তা, এখানে আপনি প্রাক্টিশ করছেন···! স্বিশ্বরে তাঁর পানে চাহিলাম।

ড:ক্ডারবাবু হাসিলেন, কহিলেন,—থেরাল ভাবছেন! থেরাল শুধু নর, বাবা অবলিরা তিনি উঠিলেন, কহিলেন,— আস্ছি।

ডাক্তারবাবু উঠিয়া গেলেন। আমি আবার নভেল ধ্বিলাম।

কম্পাউপ্তারের দক্ষে ডাক্তারবাবু তথনি বাহির হইরা আদিলেন, কহিলেন,—ঐ ওর্ধ ছটো তৈরী করিয়ে এথনি এই লোককে দাও। বাংলার লেবেল এটো—কথন্ কোন্টা থাবে, লিখে দিয়ো। আর এক প্যাকেট তুলোও এই দক্ষে দিয়ো!

কম্পাউপ্তার চলিয়া গেল। ডাজারবাব্র দিকে চাহিলাম। তিনি কহিলেন,—একটা ডেলিভারী কেশ, ছিল চাকদায়। রোগীর রক্তহান দেহ; নোংরার মধ্যে বাস—ব্যাপার সাংঘাতিক হয়েছিল। ডেলিভারী হয়েছে—ছেলেটা বাঁচেনি। রোগী আছে,…তবে এখনো কিছু বলা বার না! ওর্ধ-পত্তর্ব দিছিছ। আবার কাল ভোরেই বেতে

হবে । · · · গরীব গোরালা! শোবার ঘর আর গোরালঘর এক—কি কুনংস্কারেই যে সব আচ্ছন, প্রাণ নিরে বেঁচে থাকে কি করে, আশ্চর্য · · · ।

আমি কহিলাম,—ভাবতুম, পলীগ্রামে সহজ সরল আবহাওরার এ কেশগুলো থারাপ হর না।

ভাক্তারবাবু কহিলেন,—খুবই হয়। বেঘোরে প্রাণ দেয়—কে তার থপর রাখে! পেঁচোর পাওরা, নজর লাগা—এই সব আন্দাজ করে মনকে সাস্থনা দের! কত কেল এ-রকম যে হচ্ছে অামি একা কত থপর রাখি!... তা, একটু মাপ করুন, আমি কাপড়টা বদলে আসি!

ডাক্তারবাবু বাড়ীর মধ্যে গেলেন। আমি আবার নভেল থুলিলাম। প্রায় পনেরো মিনিট পরে তিনি আসিয়া বসিলেন, কহিলেন,—ওটা কি ? নভেল ?

বই বন্ধ করিয়া কহিলাম,—হাঁ।

- —কার লেখা ?
- --- রবার্ট সাট্রক্লিফের।
- —কি বই <u></u>
- -The Missing Hero.

হাসিয়া ডাব্জারবাব্ কহিলেন,—পুব sensational ?

—ভরকর !

হাসিরা ডাক্তারবাবু কহিলেন,— কিন্তু ডাক্তার হতে গেলে নভেল পড়া ছাড়তে হবে। ও ভারী নেশা··বদ নেশা!

ভাক্তারবাবু স্তব্ধ হইলেন। তারপর কহিলেন,—আমি

এই বনালরে কেন পড়ে আছি, জিজ্ঞাসা করছিলেন না ?
লোকে বলে, আমি পরোপকার বত নিয়েছি! সেদিন
'অমৃ বাজার পত্রিকার' আমার প্রশংসা করে কে খুব
ক'লাইন লিখে ছাপিরে দেছে। ছঁ:!…কিন্তু আমিও একদিন
সহরে থেকে গাড়ী-ঘোড়া হাঁকিয়ে ডাক্তারী ব্যবসা ফেঁদে
বসার কল্পনার বিভোর ছিলুম, মস্ত বাড়ী করবো… ভুড়ি
গাড়ী! হয়তো এতদিনে মোটরও করতুম…কিন্তু এত-বড়
একটা টাকেডি আমার দে-সব কল্পনাকে ভেলে-চুরে আমার
এ পথে পাঠিয়ে দিলে…! এ আমার নিঃমার্থ বত-পালন
নর—পাপের প্রার্গিত্ত করার ক্ষীণ চেষ্টা মাত্র!

. কাছেই গাছের ঝোপে একটা পাথী হাঁকিতেছিল, ফটি-ঈক-জল, ফটি-ঈক-জল···তার স্থরে এমন আর্ত্ত বেদনা ফুটিতেছিল যে নিমেরে আমার মন হইতে উপস্থাসের নায়ক- নারিকা, সে পথ-ঘাট, থানা-পুলিব ... মুছিরা কোথার যে সরিবা গেল !

ভাক্তারবাব্ কলিলেন,—আপনি ডাক্তার হচ্ছেন, তার নভেলের উপর আপনার এত ঝোঁক, কাজেই আপনাকে আমার সব কথা বলুতে ইচ্ছে চচ্ছে ..হরতো কাজে লাগবে !

আমি কহিলাম,—বলুন, গুনি...। আপনাকে এখানে দেখে মনে কৌত্হলও অন্ধ জাগছে না! এত বড় পঞ্জিত আপনি···

সে কথা কাণে না ভুলিয়া ডাক্তারবাবু কহিলেন,—
এই ডাক্তারীটা—ব্যবসার চোপে যিনি দেখবেন, তিনি মহা
আর্থপির হবেন! ঢের অকল্যাণের স্ষষ্টি করবেন তিনি!
এ তো ব্যবসা নয়! কি দায়িছ বে এতে…মায়্বের প্রাণ
নিরে পেলা…ভগুই কি রোগীর প্রাণ! তা নয়। এক-একটা
গৃহ, সংসার, তার সঙ্গে আরো পাঁচটা গৃহ,—অসংখ্য নরনারী-শিশুর স্থ্প-ছঃখ, আশা-নিরাশা, বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ…
হাসি-অক্তা-জঃ, কত্থানি…কত্থানি বে।

ভাক্তার বাবু স্তব্ধ হইলেন। পাখীটা তথনো ইাকিতে-ছিল, ফটি-ঈক জল তথামের পথে রমণীরা দল বাঁধিরা ঘোষটা টানিরা কলদী কাঁথে বিলে জল লইতে চলিরাছে ত জলুরে একটা গাছে কাঠঠোকরা পাখীর কাঠ ঠোকরানোর একটা কর্কণ একবেরে শব্দ সন্ধারে জিগ্ধ শান্তির বুকে বেন কালো দাগ টানিরা দিতেছিল।

ভাক্তার বাব্ কহিলেন—প্রথম প্রথম কত রোগীর ঘরে গেছি। কত মা, কত বাপ, কত স্থাঁ. কত স্থামী কেঁদে পারের কাছে লৃটিরে পড়ে বলেছে, বাঁচিরে দিন ভাক্তার বাব্, বাঁচিরে দিন—ওর সঙ্গে আমার বে কতথানি গাঁথা…ও পেলে কত কি বাবে…এ কথা ওলা প্রাণকে যে খুব বেশী ল্পার্ন করতো, তা বল্তে পারি না। কিছ একদিন এক মূহূর্ত্ত এলো, বখন ঐ সব কথার সঙ্গে সারা তুনিরার আর্ভি হাহাকার প্রাণের মধ্যে জেগে উঠে প্রাণটাকে বিবম চকিত সম্বত্ত করে তুললে! আর্ভ ছনিরার সে কি কর্লণ হা-হা-স্বর! এই কারার রোল যদি কিছু থামাতে পারি!…পরসা রোজগার করা, আর সে পরসার নিজের স্থেম্বাচ্ছন্দ্য কামনা করা—এর মধ্যে আর বৈচিত্র্য কি আছে! কিছু আমাদের এ পরসা দের কারা? দের কেন ?…কত প্রাণের মূল্য, কত হানি-কারার স্থে-তু:থের দাম আমাদের হাতে মান্ত্রহ

ভূলে দেয় । সে পর্পায় আমর। কতথানি সূধ পাই আছেল্য পাহ, অথচ'তার বদলে কি দিই। কভটুকু...।

ভ জার বাবু আবার শুদ্ধ হইলেন। আমি তাঁর পানে কেমন বিহুলের মত চাহিরা ছিলাম। সন্ধার অন্ধকারের মধ্যে একটা মশ্ত নিরূপারত। যেন কালো পাথা মেলিরা বিশ্ব-চরাচরকে ঢাকিরা ফোলভেছিল।

চা আদিল। ডাব্জার বাবু একটা নিশান ফেলির। কহিলেন — চা-টা খেরে নিন্ আগে। গ্রম চা···

চা পান করিলাম। চা-পানাত্তে ডাক্টারবাবু কহিলেন—
শুস্বন, তবে বলি। ছোট্ট কাহিনীটুকু । তরুপ বরুস—আমি
তথন হাওড়ার হাসপাতালে জুনিরর হাউস সার্জ্জন। সেদিন
রাত্রে ডিউটা ছিল। ঐ নভেল পড়ার মন্ত বাতিক ভূতের
মত আমার পাইরা বসিরাছিল। রাত্রি দশটার আসিরা
হাসপাতালের ঘরে বসিলাম। হাতে ছিল একটা নভেল—
ডিটেক্টিভ্ নভেল, ভারী কৌতৃহলে ভরা। কোনো রোগী
ছিল না,—নিশ্চিত্ত আরামে বইখানা খুলিরা পড়িতে
বসিলাম।…

প্রতি পরিছেদের সঙ্গে সংশ বিশ্বর-কৌতৃহলের মাত্রা বাজিরা চলিরাছিল। হাসপাতাল, রোগী, ডিউটি, সব ভূলিরা বিলাতের পথে-পথে জ্বার আজ্ঞার, বার-হোটেলে, থিরেটারে, চানা-ডেনে এমন কছ নিখাসে মনটাকে লইরা ছুটিরা চলিরাছিলাম—আতত্ব, ছুল্চিন্তা, আশার স্পর্শে মনকণে ক্ষণে এমন বৈচিত্রো ভরিরা উঠিতেছিল শেসে আর বলিবার নর। শ

কতক্ষণ পরে পরি ধেরাণ ছিল না, পতেবে তুর্বর্ত্ত দক্ষাটা তথন এক সাদ্ধ্য-পার্টিতে এক মন্ত ধনীর আদবের হুলালীর হাদর প্রায় জর করিরা ফেলিরাছে, তরুণী নারিকা সরম-ভরে দক্ষাকে তার প্রাণের চিরাকাজ্জিত প্রিয়তম ভাবিরা গ্রীবা বাঁকাইরা তার হাতথানি চাপিরা ধরিরাছে, মুথে তার মৃহ হাসির জ্যোৎশাপতিদকে হুর্ব্বর্ডিটেকটিজ্ ভন্ করে একটা থামের আড়াল হইতে দক্ষ্যকে লক্ষ্য করিরা হাতে পিন্তল বাগাইরা তার দিকে সন্তর্পনে অগ্রসর হইতেছে, দক্ষ্যটা কি করিরা তা বুঝিরা ভান হাতে তরুণীর হাত ধরিরা বাঁ হাতে সকলের অলক্ষ্যে পিন্তল বাগাইতেছে প্র

হঠাৎ কুলিরা ধরাধরি করিরা এক রোগীকে অপারেশন-টেব্লে কেলিরা আমাকে আসিরা থবন দিল। বিরক্ত হইরা ৰই ফেলিয়া উঠিলাম। ছড়ির পানে চাহিয়া দেখি, তিনটা বাবে।

টেবিলের সামনে গিরা দেখি, একটা ইতর শ্রেণীর লোক বেহু শ পড়িরা আছে। তার সঙ্গে হ'জন গোক ছিল। তারা বলিল, রোগী গরুর গাড়ী হাঁকার। তার নাম করিম। ঝাকড়দার বাড়ী—মোট লইরা গাড়ী হাঁকাইরা তারা করজনে এদিকে আসিতেছিল। পথে করিমের গাড়ী লাইট-রেল-লাইনের লাইনে কি করিরা আটুকাইরা পড়ে। মাল-বোঝাই গাড়ী কিছুতেই কারদা করা গেল না। শেষে করজনে ধরাধরি করিরা গাড়ী ঠিক করিতে গেলে করিমের পারের পাতার উপর দিরা গাড়ীর চাকা চলিয়া যার। 'বাপ্রে' বলিরা করিম মুর্চ্ছিত হইরা পড়ে। তার মুথে-চোথে বছুও জল দিরা, পারে কেরোদিন ঢালিয়া মালিশ করিরাও কোনো ফল না পাইরা একটা গাড়ীর মাল খালি করিরা সেই গাড়ীতে তুলিয়া করিমকে লইরা হাসপাতালে আলিরাছে।...

পা দেখিলাম,---হাড় ভালিরা চুর হইরা গিরাছে। নানা শট্থটি! ওদিকে ভন্ কার এমন সঙ্গান মুহুর্ছে আসিয়া দেখা দিয়াছে ৷ বেচারী নাম্বিকা সারা... ৷ মনটা তাদের ভাবনায় এমনি ব্যাকুল---লোশনে করিমের পা ধোয়াইয়া ব্যাণ্ডেন্ন করিয়া দিলাম। একটা ইঞ্চেক্শনৃ…! তা ছাড়া একবার মনে হইল, এই ছাঁচা পাটা কাটিয়া বাদ দিলেই ভালো হয়-কিন্তু সে অনেক পরিশ্রমের কালু ···অনেকথানি সম্ভর্গণে আগাইয়া আসা...আগ্রহে মন অভিব হইয়া ্ ভিটিনাছিল। ভাবিলাম, এখন ভিন্টা ··· আর চার ঘণ্টা পরেই **রে**সিডেণ্ট সার্জন আসিবেন···ক' चन्ট। মাত্র···কেন বুধা খাটিয়া মরি ... এদিকে বইখানার আর ক'খানা পাতাই বা बाको। ना इब वहेथाना त्मर कांद्रबाहे (मथा बाहेरव। এडकन তো এমনি কাটিয়া গিয়াছে...আর চার ঘণ্টা…৷ যদি এরা ভোরের সময়হ আদিত। তা ছাড়া নিষ্তি...ওর যদি বাাচবার আয়ু থাকে, বাাচবেই, চার ঘণ্টার এমন কিছু আসিয়া যাইবে না ..

কুলি বলিল—পা কাটিবেন না বাবু ?
আমি কাহলাম,—না,—একটু দেখি। তোরা ওকে
ভব্বে দিয়ে আদ ৭৬ °

ডোম কহিল-কিছ জান তো হয় নি...

একটু ব্রাপ্তি দিলাম। তার পর করিমের নাকে শ্বেলিং
সন্ট ধরিলাম—তার চমক হইল। তার পরই গ্যান্ধানি
স্থক করিল। সেই গ্যান্ধানির মধ্য দিয়াই তাকে ভূলিয়া
একটা শ্যার শোরাইয়া দেওয়া হইল। আমি আসিয়া
বই খুলিয়া বিদলাম।

বই তেমন জমিশ না। মনটা ক্ষণে ক্ষণে উঠিয়া ঐ করিমের শধ্যার ধারে গিরা দাঁড়ার। ভন্ কারের সহিত দস্যর অমন যে সংগ্রাম, সারার বাধা দেওরা, সবগুলা যেন একটা অস্পষ্টতার আবছারার থাকিরা থাকিরা ঢাকিরা বাইতেছিল।…

বই শেষ হইল—তথন ভোরের আলো কুটরাছে। করিমের বিছানার পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম। তথনো তার সেই বিজ্ঞী গ্যালানি থাকিয়া থাকিয়া চুপ করিতেছে, আবার সেই গ্যালানি থাকিয় মধ্যে কি যেন একটা অক্তিবোধ করিতেছিলাম। বাহিরে আদিলাম। দেখি, করিমের সেই সঙ্গা হজন গাছতলায় পড়িয়া আছে! ভোরের আলোয় পাখার কুজন ভাগিয়া উঠিয়াছে। নবজীবনের একটা চঞ্চল প্রবাহে সারা বিশ্ব আবার ভাগিয়া উঠিতেছে।

করিমের কাছে আদিলাম। একটা ইঞ্জেক্শন্ ক্লিকে ডাকিলাম, কহিলাম—গ্যাটি-টিটানিক ইঞ্জেক্শন্ একটা •••

কুণি চণিরা গেণ। আমি করিমের বেদনার-কাতর মুখের পানে চাহিরা দাঁড়াইরা রহিণাম। রেসিডেণ্ট সার্জ্জন আসিলেন। তিনি ভোরে উঠিরাই রাউগু দিতে আসিরাছেন। আমার দেখিরা কহিলেন—এই রোগী রাত্রে এনেছে ?

আমি কহিলাম,—হা।

করিমকে তিনি পরীক্ষা করিলেন, পরীক্ষান্তে কহিলেন,
—এর পারের পাতাটা কেটে বাদ দেন্ নি কেন ?···কথন
এসেছে ?

আমি কহিলাম-রাভ তথম তিনটে...

কুলি ইঞ্জেক্শনের সরঞ্জাম লইরা আসিল। করিম তথন হাত-পা চুড়িতেছে। অমন অচেতন স্পন্দনহীন ছিল, অধচ হাত পা নাড়ার এত শক্তি…

- মন আমার অসুশোচনার ভরিয়া উঠিল।

রেগিডেণ্ট কহিলেন,—ইঞ্জেক্শন্ না দিয়ে এমনি কেলে রেখেছিলেন ? মুখে কোনো কথা ফুটিণ না। বাণবার কিছু ছিণও না।
বেগিডেণ্ট কহিলেন—দেখেছেন, গ্যাংগ্রিন্ স্থক হল্পে
গেছে। ভারী অক্তার করেছেন—বোধ হয়, রক্ষা করা বাবে
না [···চার ঘণ্টা পড়ে আছে এমনি···

রেসিডেণ্ট ক্ষিপ্র আরোজনে তার পারের ই'টু অবধি কাটিরা বাদ দিলেন; দিয়া কহিলেন,—আরো advance

হতাশভাবে তিনি একটা চেয়ারে বিদয়া পজিলেন।
তার পর উল্পোগ-মারোজনের কি সমারোহ পজিয়া গেল।
আমার ভিউটির টাইম ফুরাইয়াছিল, তবু নজিতে পারিলাম
না। পারে বেন কে ক্রুপ আঁটিয়া দিয়াছিল…নজিবার
শক্তি ছিল না। রেসিভেন্টের আদেশে কলের পুতৃলের
মতই এটা-ওটা করিতে লাগিলাম।

বেলা বারোটায় করিমের জীবনের কীণ দীপশিখাটুকু নিবিরা গেল! মৃত্যাননিতাই কত ঘটিতেছে—জলে-স্থল সর্বাকণই মৃত্যুর থেলা সমানে চলিয়াছে! আমারি চোথের সামনে, আমারি হাতের তলে কত লোক মৃত্যুকে বরণ করিয়াছে… তবু এর মৃত্যু…সারা পৃথিবী যেন প্রকাশু একটা আর্দ্ধ রব ভূলিল…আমার বুকের হাড়গুলা অবধি সে আর্দ্ধ রবে কাঁপিয়া ঝন্-বন্ করিয়া উঠিল!…

বিমৃট্রে মত করিমের শব্যার সামনে কতক্ষণ বে
দীড়াইয়া রহিলাম···হাসপাতালের ঐ বর জেলের মত বোধ
হইতেছিল, তবুসে বর ছাড়িয়া নড়িতে পারিলাম না।
দকলে বিশ্বিত! সকলের মুথে এক কথা,—ওহে থান্তগীর,
হলো কি ?

কোনো জবাব দিতে পারিলাম না। কি যে হইরাছিল, ভা আমিও বৃঝি নাই!

সদ্ধার পূর্বে এক-গাড়ী লোক আসিরা হাজির।
করিষের মা, বহিন, স্ত্রী, ছেলেমেরে ···করিষের দেই তথন
কম্পাউত্তের একধারে বস্তাব্ত পড়িরা ছিল। ···কাদিরা তারা
আকাশ ফাটাইরা দিল। এত বড় পরিবার ···তাদের একমাত্র
ভরনা ছিল বে ঐ করিম ···আজ সে করিম নাই—তাদের

আশ্রর নিভাদের সব ৷ সে নাই ৷ তাদের যে আজ পথে বসিতে হইবে ৷...

সে কারার রোল আমার চোথের সামনে হইতে সমস্ত ছনিরাটাকে কোথার যে হঠাইরা দিল ! · বুকের উপর কার প্রকাপ্ত চাবুক পড়িতেছিল—কাঁটার চাবুক! বুকের মাংস চিরিয়া হাড় ভালিয়া সে চাবুক কি আঘাত দিতে লাগিল · · ·

মনে হইল, বিখে স্থ নাই, হাসি নাই, আশ্রয় নাই, কিছু
নাই! আছে শুধু মৃত্যুর করাল কঠিন হাত, আর অসহার
আর্ত্তের অশ্র সাগর…

বাজে দেড়শো টাকা মন্তুত ছিল, আগের দিন মাহিনা পাইরাছিলাম, আর মাসে মাসে উছ্তু কিছু—সে সমস্ত টাকা আনির। করিমের মার হাতে ধরিয়া দিলাম, কহিলাম—বহিন্, এগুলি নাও। আবার টাকার দরকার হইলে আমার কাছে আসিলো...তোমার এক করিম গিয়াছে, কিছু জানিরো, আর এক করিম এখনো এখানে বাঁচিয়া আছে— আমি সেই করিম……

করিমের কথা ভূলিতে পারিলাম না। বন্ধুরা অনেক সাস্থনা দিলেন, অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু ছিলও না।

নভেলের রাশি ছিল খরে—সব পুড়াইরা ফেলিলাম।
চাকরি ছাড়িয়া দিলাম, অপদার্থ আমি, অপদার্থতার জ্ঞাসরকারের পয়সা লইরা এত বড় পাপের উপর জ্য়াচুরির
পাপটা আর বাড়াইব না, স্থির ক্রিলাম।

তাই এখানে আদিয়া পড়িয়া আছি, আর্ত্ত অসহারের কোনো সাহায্য যদি করিতে পারি...একটা নিরীহ প্রাণ নষ্ট করিয়া, একটা প্রকাণ্ড পরিবারের মন্ত আশ্রয় ভাশিয়া ভিন্তু যে পাপ করিয়াছি, যদি তার একটু প্রায়শ্চিত্তও হয়……

থান্তগীর মহাশর শুক হইলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ তথন ঘনাইরা উঠিয়ছে। চারিধার শাস্ত, শুক্ত শেশু ঝিলার ধ্বনি আর সেই কাঠঠোক্রা পাখীটার কাঠ ঠোকার শব্দ এই শুক্তার বুক চিরিয়া একটা কর্কণ রুক্তার স্পৃষ্টি করিতেছিল।

# বাংলায় সমুদ্ৰ-স্থান

## ত্রীমতিলাস গুপ্ত, বি-এল

(কক্সবাজারে ও পথে)

( )

বন্ধুবরের পূজার ছুটী প্রাত্ত বার দিন্ অথচ 'দেশ প্রমণে'
যাওয়া চাই। সেই যে লোকে কথার বলে—আড়াই গজ
কাপড়, তাতে আবার চেপ্টার্ফিল্ড, কোট়। হঠাৎ তিনি
এক দিন আমার কাঁধে চাপিয়া বলিলেন, "এবার কোথাও
যেতেই হবে—নইলে আর মুথ থাকে না। স্বাই কার্শিয়াং,
পুরী, দেওলর চলে যাছে—আর আমরা কি শুধু ঘরে ব'সে
থেকে তা শুনেই তৃপ্ত থাক্ব । তা হ'তে দিছি না।
বল দেখি কোথার যাওয়া যার ।" বন্ধুবরের বক্তুতার শেষে



व्यापिनाथ मन्दित्र

আবার একটা কিন্তু রইল—"কিন্তু খরচ কম পড়া চাই।" উনি যে নাছোড়বান্দা, তা ছোট-বেলা হইতেই দেখিরা আসিতেছি। তাই এটা ঠিক বুঝিরা লইলাম যে, কোথাও যাইতেই হইবে; তা না হইলে নিস্তার নাই। তাই ভাবিরা চিস্তিরা বলিলাম, "তবে চল, বাংলা দেশের একমাত্র sea resort—বাংলার সাগর-পাড়ের স্বেখন নীলমণি কক্স্ বাজারেই যাওয়া যাক্। যে'তে ঝঞ্চাটও কম, খরচও ভোমার প্রেটের মাপ মতনই হবে।"

"কক্স বাজার ? সে যে মগের মুলুক হে।"

এর পূর্ব্ধে কক্স্ বাজারের কথা অনেকের মুখে শুনিরা আসিতেছিলাম। তাই বন্ধবরকে অনেক কটে বৃঝাইরা বলিলাম, "পুরী থেকে জগরাথ, পুরীর পাণ্ডা আর হৈ তৈ টা বাদ দাও—দিয়ে যা থাকে তাই কক্স্ বাজার।" এই Method of differenceএর যুক্তির উপর সেরা যুক্তি—থরচের হিসাবটা দেখাইরা দিয়া তবে তাঁহাকে কক্স্ বাজারে ঘাইতে রাজি করান গেল। তৎক্ষণাৎ প্রোগ্রেম ঠিক হইরা গেল। সমুদ্রের উন্মন্ত নর্স্তন হইতে নিস্কৃতি পাওরার জন্ম

পথে কিছুটা পুল্যি সঞ্চয় করিয়া যাওয়া
দরকার। বিশেষতঃ তাঁহার আঙ্গনা
দিয়াই যথন যাইতে হইবে, তথন
তাঁহাকে একটা ভেট পর্যান্ত না দিয়া
বেলে, বাবা চক্রনাথ বা বাঁকিয়া
বসেন। তাই কথা রহিল—পথে
সীতাকুন্তে নামিয়া, বাবা চক্রনাথের
মন্দির ছারে মাথা ঠেকাইয়া, বাবার
মাথার অস্ততঃ একটা বিহুপত্র দিতেই
হইবে। তারপর চট্টগ্রাম সহরটা
দেখিয়া কক্স বাজার যাওয়া যাইবে।

বিজয়া দশনীর দিন ৺মায়ের বিস্-জ্জন নির্বিল্লে সমাহিত হইতে দেথিয়া মায়ের নাম স্বরণ করিয়া রওয়ানা

হইলাম। বন্ধুবর বর্ণশ্রেষ্ঠ তাই ঘটা ও গাম্ছা লইতে ভূলিবেন না।

মধ্যম শ্রেণীর একথানা কাম্রা থালি দেখিয়া, শুভ বিজয়া দশমীতে যাত্রার ফলটা হাতে হাতেই মিলিয়া গেল মনে করিয়া, বল্বর কুলীর মাধা হইতে তল্পিতল্পা গাড়ীতে নামাইয়া বিছানা অবধি পাতিয়া ফেলিলেন। আমি আদিয়া চাহিয়াই দেখি "Ladies only"! দেখিয়াই চকু স্থির। বল্বর বলিলেন, "তাই ত হে," গাড়ী প্রায় ছাড়ে ছাড়ে, এ সমর বিছানাপত্র শুটাইরা তরাতরা লইরা ভিন্ন গাড়াঁতে বাওরা আদস্কব। কি আর করি—তাড়াতাড়ি "Ladies only" কাঠখানা সরাইরা গাড়ীটাকে Lad এর করিরা লওরা গেল। যদি নেহাৎই গাড়ী বদ্লাইতে বাধ্যই করে, তবে কুলী ডাকাইরা মালটা লইরা যাইবার অবকাশটা তো নিশ্চরই মঞ্জুর করিবে—এ ভরসাটুকুতেই মনটাকে আশস্ত করিরা সটান শুইরা পড়িলাম।

( २ )

শ্বৃদ্ ষ্টেসনে প্রথম ঘুম ভাঙ্গিল, সীতাকুণ্ডে রাত পোহাইল। টিকেটের অদ্ধেকথানা মাষ্টার বাবুকে অর্পণ করিরা বাহিরে আসিতে না আসিতেই মহাভারত পাগুণ, হরকিশোর পাণ্ডা আরও কত পাগুার চাঁৎকার আমাদিগকে "প্রাতন ভূত্যে"র সেই·····

"দক্ষিণে বামে পিছনে সমুধে যত

লাগিল পাণ্ডা, নিমেষে প্রাণটা করিল কণ্ঠাগত।" कर्षा यत्न कदारेद्रा पिन। বন্ধবরের নিকট হইতে ধার-করা এণ্ডিখানা গারে দেখিরাই বোধ হয় তাহারা আমাকে মূলাধার চক্র সাব্যস্ত করিয়া এমন সপ্তর্থার বেষ্টনে বেষ্টিত করিয়া ফেলিল যে, অগত্যা নিদ্ধতির অন্ত कान भथ ना पिथिया नकी क पिथा हैया विनाम (य. উনি আমার পুরোহিত, আমি ভাধু ওঁর সঙ্গে আদিরাছি। ভাগ্য চক্রে তাঁহার যজোপবীত থানাও তথন আংশিকরপে বাহির হইরা ছিল। তাহাতেই আমি সে যাতার মতন বাচিরা शिनाम। याहा इडेक, मीमाश्मा इहेन त्य, त्य व्यवम नातौ করিয়াছে, ভাষার দাবীই গ্রাহ্ম হইবে। "রায়" মুখ হইতে বাহির হইতে না হইতেই বিষম সমর-বিজ্ঞয়ী সৈন্যাধাক্ষের মতন বৃক্ দুশাইরা 🕮 যুত কুদিরাম পাণ্ডা ভাষার নোংরা কাপড়থানাতে গারের অর্জাংশ ঢাকিরা ততোধিক নোংরা যজেপবীতথানা বাহির করিয়া আমাদের সম্মুখে পথ দেখাইয়া চলিল।

পাণ্ডা ঠাকুরের বাড়ীর সদর দরজা পার হইরাই দেখিলান যে, আরও বছ শিকার তিনি জ্টাইরাছেন। আমরা ছ'জন ছাড়া বাকী সকলেই সন্ত্রীক ধর্ম আচরণ করিতে আসিরাছেন।

ধবর নইরা জানিনাম, সম্প্রতি তাঁহারা কামাধ্যা হইতে আদিতেছেন। তীর্থে পুণ্য করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। আমাদের মতন "দেশ শ্রমণ করিতে" তাঁহারা বাহির হন
নাই। তাহাদের দাঁড়োনোর ভঙ্গী দেখিয়াই মনে হইল,
পাণ্ডা ঠাকুর "fall in" এর আদেশ দিয়া নৃতন শিকারের
আশার ষ্টেদনে গিয়াছিলেন—এবার 'quick march' এর
আদেশ দিবেন। বাটলও তাই। বাড়ী চুকিয়াই তিনি
আমাদিগকে, জামা জুতা ছাড়িয়া, কাপড় গামছা বগলে লইয়া
রওয়ানা হইবার জন্ত তাড়া-ছড়া আরম্ভ করিলেন। কি
আর করি—তল্পী-তল্পা পাশু। ঠাকুরের নিজ ঘরে রাখিয়া,
জুতা ছাড়িয়া, গাম্ছা কাপড় লইয়া দলে চুকিয়া পড়িলাম।

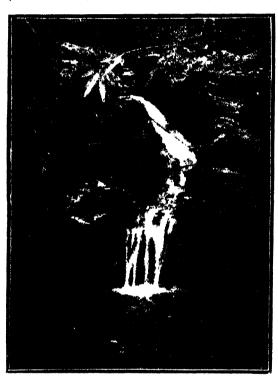

সমূত্রতীরে ঝর্না—কক্সবাকার পাণ্ডা ঠাকুরকে বলিয়া দিলাম—আহারের ব্যবস্থাটা ভাহার সরকারে ভইলেই ভাল কর।

যাত্ৰা স্থক হইল---

শীতাকুণ্ডের প্রধান রাস্তা একটা। তাহাই পূর্বং-পশ্চিমে বিস্তার লাভ করিয়া, পশ্চিমাংশ সহরে ও পূর্বাংশ চন্দ্রনাথের মন্দির পর্যান্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

প্রথমেই পাহাড়ের পাদদেশে ব্যাসকুও; সানের জন্ত মহিনাদের ভিন্ন ব্যবস্থা থাকা সত্তেও, আমাদের সলীর মহিনারা কটিদেশে গাম্ছা বেটন্ করিয়া কুণ্ডে নামিয়া পাড়বেন। অগত্যা আমরাহ একটু মাড়ালে সরিরা দাঁড়াইলাম। পাণ্ডা ঠাকুর আমাদিগকেও লান করিতে অহুবোধ করিলেন। আমরা বলিলাম, "এটুকুই মাপ্কর্তে হচ্ছে ঠাকুর! ব্যাসদেব মাথার থাকুন। এমন ভোরে এমন ঠাণ্ডার আমাদের ধাতে লানের পুণি সইবেনা।" বুজুবর তব্ও মাথার জল ছিটাইরা ঝাঁকি দিয়া লানের পুণা করিরা লইলেন। সে সমর হইতেই পাণ্ডা ঠাকুর আমাদিগকে পায়প্ত ঠাওরাইয়া এর পর আর কোথাও কোন ক্রিয়া কর্মা করিতে অহুরোধ করেন নাই।

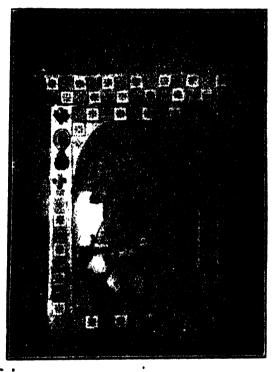

· वामिनाथ मन्तित्त (मरीमूर्छि

এবার সম্প্রেই পাহাড়ের শ্রেণী। ছই দিকে উচু পাহাড়,
মধ্য দিয়া রাস্তা চলিয়াছে। দূরে চাহিয়া দেখিলাম পাহাড়ের
গা ক্রমে পাথরে পরিণত হইয়া অতি উচ্চ প্রাচীরের আকার
ধারণ করিয়াছে। দেখিয়া ভরতপুরের ছুর্গ-প্রাকারের
চিত্র মনে পড়িল। শুনিলাম, এই পাহাড়ের মাঝামাঝি পথ
বাহিয়াই আমাদিগকে উনকোটা শিবের বাড়ী ঘাইতে
হইবে। ভারী ভর হইল। ভাবিয়া পাইলাম না—এই
প্রেকার উচু খাড়া পাহাড়ের কটিদেশে রাস্তা কোথার ?

আমরা দীতাকুত্ব দক্ষিণে রাধিয়া প্রথমে শভুনাথের

বাড়াতে উঠিশাম। দোধলাম, মন্দিরের দরজা বন্ধ। তাই উনকোটা শিবের বাড়ী হইরা পথে বিরূপাক্ষের মন্দির দেখিরা সর্বাশেষে সর্বোচ্চ শিথরে আসীন বাবা চন্দ্রনাথের মন্দির ঘারে বিশ্রাম করাই ছির হইল। শস্ত্রনাথের বাড়ী পর্যান্ত আসিতেই বুঝিলাম, কনিযুগে কৈলাদের চিরন্তরন পাহারাদার নন্দী ভূজী বিদার কইলেও, বাবার রাভার পাহারার জভাব নাই। পা বাড়াইতেই পদে পদে ছিনেজোকের দংশন সহিয়া তবে চন্দ্রনাথের মন্দিরে পৌছিতে হর।

শন্তুনাথের মন্দির ছাড়াইয়া কিছু দ্র গেলেই, বাম দিকে উনকোটা শিবের বাড়ী হইয়া বিরূপাক্ষের বাড়ী ঘাইবার কাঁচা রাস্তাও দক্ষিণ দিকে চক্রনাথের মন্দিরে ঘাইবার পাকা রাস্তা। আমরা কাঁচা রাস্তা ধরিয়াই চলিলাম। এই রাস্তাই একটা উচ্চ গিরিশৃক্ষের মাঝামাঝি অপ্রসর হইয়া উনকোটা শিবের বাড়ী পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। কতকদ্র অপ্রসর হইয়াই বুঝিতে পারিলাম যে, আমাদের ভয় নেহাৎই ভিভিহীন নহে। তবে কোন এক মহামুভব ব্যক্তিরাজাটা রেলিং দিয়া খেরাও করিয়া দিয়াছেন, তাহাতেই রক্ষা। আমরা তাঁহাকে ধয়বাদ দিতে দিতে উনকোটা শিবের বাড়ীতে পৌছিলাম।

উনকোটী শিবের কোন মন্দির নাই। চতুর্দ্ধিকে অতি প্রকাপ্ত গোলাকার প্রস্তর বেষ্টিত কোটরের মধ্যেই তাঁহারা প্রতিষ্ঠিত। উপর হইতে ঝর্ঝর্ করিয়া অনবরত ঝর্ণার জল গড়াইয়া পড়িতেছে। আমার মনে হয়, তাহাতেই প্রস্তর ক্রমে ক্ষয়ীভূত হইয়া শিবলিক্সের আকার ধারণ করিয়াছে। সংখ্যায় ত উনকোটী, আমবা কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও একজন শিবকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলাম না। বুঝি বা পাপীর চক্ষে উহারা ধরা দেন না। উনকোটী শিবের বাড়ী হুইতে পাহাডের গা বাহিষা যে খাড়া রান্তা বিরূপাক্ষের বাড়ী পর্যান্ত পৌছিয়াছে, সেই রান্তাটাই একটু বিপজ্জনক। শুধু গাছের শিকত আশ্রর করিয়া এই थाए। পাহাড়ে চলিতে হয়। একটু অসাবধান इटेलिटे বিপদ - কীচক বধের পুনরভিনর !--একবারে মাংসপিও ! আমাদের দলে যে সকল বৃদ্ধা ভদ্র মহিলা ছিলেন, ভাঁহাদের তো প্রাণান্ত। এঁদের এমন রাক্তার সইরা আসায় আমরা পাতা ঠাকুরের কৈফিরৎ তলপ্ করিলাম। উনি বলিলেন যে, তাঁহারা আনিরা শুনিরাই এই রাজার আসিরাছেন। পাশেই একটী বৃদ্ধা লাঠিতে ভর করিয়া উঠিতেছিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন "ওগো, বে রাজার নাবতে হর ও রাজার উঠা বার না। তা হ'লে পুণ্যি হর না।" বৃদ্ধার অসাধারণ ভক্তি ও বিশাস দেখিরা মুখ্য হইলাম।

বিরূপাক্ষের বাড়ীতে ছইটি মন্দির দেখিলাম। একটি অতি পুরাতন জীর্থ শীর্ণ। পুরাতন মন্দিরটার গারে হিন্দু যাত্রীদের বাবা চন্দ্রনাথের উপর অগাধ বিখাসের চমকপ্রাদ নিদর্শন রহিয়া গিয়াছে। কলিকাতায় যে যে বাড়ীর দেওয়ালে "stick no bill" লেখা থাকে, দেই সকল দেওয়ালেই যেমন যথা সম্ভব যত্র সহকারে বিজ্ঞাপন লাগান হইয়া থাকে, তেমনি বিরূপাক্ষের পুরাতন মন্দিরটীর গারে "বাবা চন্দ্রনাথের শপথ, এ দেয়ালে কিছু লিখিবেন না" কথা কয়টী লিখিয়া দেওয়াতেই যেন বিনা পরিশ্রমে ও চেষ্টায় ও বিনা ধরচে চিরক্ষংণীয় হইয়া থাকিবার প্রয়াদী ভক্তের দল মন্দিরের আপাদমন্তক নানা বিচিত্র বর্ণে তাছাদের নাম লিখিয়া এমন কি খোদাই পর্যান্ত করিয়া মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে।

বিশ্বপাক্ষের বাড়ী হইতে চক্রনাথের বাড়ী যাইবার রাস্তা বেশ বাঁধান। পাহাড় খুব উচু বটে তবে উঠিতে বিশেষ কট্ট হর না। চক্রনাথের বাড়ীর কাছাকাছি পৌছিতেই, পাঞ্চাদের চীৎকার ও গঞ্জিকার উগ্রগন্ধ আমাদিগকে সম্বর্জনা করিল। একটু অপ্রদর হইয়া মন্দিরের ভিতর চাছিয়া দেখিলাম, একদল পাঞা যাত্রীদিগকে বাবা চক্রনাথের স্তোত্র অগুদ্ধ পাঠ করাইয়া সাহিয়াই, যাত্রীরা বাবা চক্রনাথের মাথার নারিকেল জল দিবামাত্র, নারিকেলটী তাহাদের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া মন্দিরের ভিতরই কাড়াকাড়ি করিয়া আহার স্থক্ক করিয়া দিয়াছে।

কান্ত কৰি সত্যই গাহিন্না গিয়াছেন—
অশুদ্ধ চণ্ডাপঠি এল, এল মূর্থ পূজক
পূক্ষত সজে টিজি এল বিশুদ্ধাচার স্চক!
বেশমা নামাবলী এল নিঠাবক্তার সাক্ষী
"ইদং ধূপ" এবস্প্রকার এল শুদ্ধ বাক্যি।

ব্রাহ্মণদের ফলার এল বিধবাদের উপোণ পকেট ফাটার কাঁচি এল বদ্মাইদের মুখোল শাক্তের এল বাঁরা তবলা বৈরাগীদের থোল্
কেবল একটা জিনিদ এল না ভাই দেখে গগুগোল।
এখানেও ঐ ভক্তি জিনিসটার অভাব। হার রে ভক্তি!
তবে সমস্ত পরিশ্রম সার্থক হইরা উঠে, চক্সনাথের শিথরে
দাঁড়াইরা প্রকৃতির শোভা নিহাক্ষণ করিলে। কি অনির্কাচনীর
দৃষ্ট! দূরে কর্ণজুলী তাহার ভরা যৌবন লইরা সমুদ্রের
ব্কে লুটাইরা পড়িয়াছে। মধ্যে সব্জ ধান্ত ক্লেত্রের
আভরণ, আর এখানে আকাশম্পশী চন্দ্রনাথের উচ্চ শিথর
নীরব নিম্পন্দ দাঁড়াইরা। বর্ণনার ভাষা নাই—কবির ক্লেরে



বৌদ্ধ মন্দির--ক্রুবাজার

"আমি শুদ্ধ চেয়ে চেয়ে দেখি আর শুধু শুদ্ধ হয়ে রহি।" হিন্দুর তীর্থ সকল ভারতের সেরা জায়গা জুড়িয়া দাড়াইরা আছে।

(9)

আমরা ও টার গাড়ীতে সীতাকুগু হইতে চট্টগ্রাম চলিয়া আসিলাম। প্রদিন সারাদিন ভরিয়া চট্টগ্রাম সহর দেশিয়া তার পর দিন প্রাতে কক্স্ বাজার রওয়ানা হইলাম।

টার্নার মরিশন্ ঘাট হইতে ষ্টিমাক্রে কক্স্ বাজার যাইতে

হৈর। সাধারণতঃ (Nilla ও Mallard) "নীলা ও মেলার্ড" নামক ছইটা ষ্টিমার কক্স্ বাজারে যাতারাত করিরা থাকে। মেলার্ড অস্ত্রন্থ হইরা কলিকাতা যাওরার (Mavis) "মেভিস্" নামক অন্ত একটা ষ্টামারই তাহার পরিবর্ধে কাজ করিতেছে। "মেভিস্" একতলা ছোট ষ্টামার। তাই •কক্স্ বাজারের পূজার যাত্রার দল পারতপক্ষেকেই "মেভিসে" যাইতে চাহে না। নীলা ক্রুতগামী। আমরাও নীলার যাত্রী। ভোরে ৮টার ষ্টামার ছাড়িবার কর্মা। ভাক আসিতে দেরি হওরার ষ্টামার হাড়িবার কর্ম্কলী নদী বাহিরা করেক মাইল গেলে থোলা

আমরা যে দিন রওরানা হইলাম, সে দিন সমূত্র প্র
শাস্ত ছিল। তাই ষ্টামার মোটেই দোলে নাই। আর এ
রাস্তাটুকুতে ষ্টামার বর্ধার সময় ছাড়া বড় একটা দোলে না।
ফলে, এ রাস্তার সামৃত্রিক পীড়ার কাহাকেও ভূগিতে শুনা
যার না। সামৃত্রিক পীড়া ত দুরের কথা—যাহার সাধারণ
ডিলি নৌকা চড়িলে নদী-পীড়া হইতে আরম্ভ করিরা
থাল-পীড়া অবধি হইরা থাকে, এ হেন আমি যথন নির্বিত্রে
কক্স্ বাজার পৌছিতে পারিলাম, তথন অন্ত কাহারও
ভরের যে কোন কারণই নাই, তাহা শপথ করিরা বলিতে
পারি।



সমুদ্রতট হইতে ক্রবাজার

সমুদ্র। সমুদ্রে মাত্র কুতৃবদিরা পর্যান্ত ঘণ্টা ছই আড়াই
চলিরা চ্যানেলে চৃকিতে হর। বাকী রান্তা করেকটা
চ্যানেলের বৃক চিরিরা ভোলা ও তীর্থস্থান আদিনাধ
চুইরা তবে কক্স বাজার পৌছিতে হর। করুবাজার
পৌছিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই "মহিবথালি" চ্যানেলের
উপর আদিনাধ পালাড় শান্তিপূর্ব পূণামন্দির বৃক্তে
লইরা উরত মন্তকে দাঁড়াইরা আছে। চন্দ্রনাধ পালাড় হইতে
সমুদ্রের শোভা সুদূর চিত্রপটের স্কার। আর এখানে সমৃদ্র
আদিনাধের পাদধৌত করিরা স্থাান্তের মনোরম চিত্রফলকে
রঞ্জিত হইরা জীবন্ত ভাবে অবিরাম নৃত্য করিতেছে।

আমাদের ষ্টামার ৩॥ • টার "বাঘথালি" (নামটা বাাক-থালি হইলেই বেশ মানাইত) নদীর মোহনার পৌছিল। বাখথালি নদীর দক্ষিণ তীরেই কক্স বাজার অবস্থিত। মোহনা হইতে ষ্টামার টেসন (কস্তরা ঘাট) প্রার ২।৩ মাইল ভিতরে। পূর্ণ জোরার না পাইলে 'নীলা' কস্তরা ঘাট পর্যান্ত যাইতে পারে না। ষ্টামার থামিলেই বহু 'সাম্পান্' আসিরা ষ্টামারের গারে ভিড়িতে লাগিল। সাম্পান্ সমৃদ্রের নৌকা—তাই একটু অন্ত্ত। পূর্কাকালে নৌকার "পক্ষীরাজ" নামটা বদি আকারেরও নির্দেশক হর, তবে সাম্পান্কে "পক্ষীরাজ" শ্রেণীভুক্ত করা বাইতে

পারে। 'সাম্পানের সক্ষ্থ-ভাগ পাথার মাথা হইতে
বুক পর্যান্ত,—পশ্চাৎভাগ লেকের অন্তর্গই বটে। নৌকার
মাঝামাঝি আরোহীজের বসিবার জন্ত হেলান দেওরা
চেরারের ব্যবস্থা আছে। আবার অধিক সংখ্যক আরোহী
হইলে চেরার সরাইরা লখা ফরাশের বন্দোবন্তও করা চলে।
মাঝি পিছনে দাঁড়াইরা ছই হাতে ছই দাঁড় ঠেলিরা নৌকা
চালাইরা থাকে।

আমরা একটা সাম্পানে চাপিরা বসিলাম। কতকদুর বাইতে দেখিলাম, এক দল লোক 'বাঘধালি'র মুখেই নামিরা পড়িতেছে। খোঁজ লইরা জানিলাম, এখান হইতেই

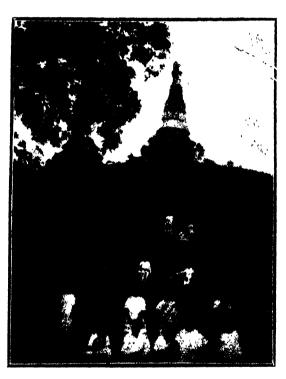

পাহাড়ে বৌদ্ধ-মঠ ---কল্পবাজার

নমুদ্রের তীর ধরিরা কল্পবালারে বাওরা বার। আমাদেরও ওপথে বাইবার ভারি প্রলোভন হইল,—কিন্তু দলে যে লট-বহর! সাম্পান্ চলিতে লাগিল। বাবধালির মুধে কিন্দুর চুকিতে না চুকিতেই ভাড়াভাঙ্কি পকেট হইতে ক্মাল খুলিরা নাকে ওঁলিতে বাধ্য হইলাম। ভবিশ্বতে বাত্রাদেরও সাবধান করিরা দিতেছি—"সাম্পানে" উঠিয়াই ক্মালে নাক ঢাকিবেন, নতুবা অরপ্রাণনের অর অবধি বাহিরে লাকাইরা আসিতে চেটা করিবে। বাবধালির

মোহনার' কল্পবাজারের প্রবেশ-বারে মগদের মাছ
শুকাইবার আজ্ঞা। অভি চমৎকার ব্যবস্থা। এ যেন
বৃধিষ্টিরের নরক দর্শন। স্থর্গে যাইতেও নরক দেখিরা
যাইতেই হইবে। আমরা তো অকুঠ তুলিরা 'কাঁচ্কলা'
দেখাইলে কেপিরা অন্থির হই। শুনিরাছি, জাভার
লোকেরা আবার এই অসুঠ তুলিরা বাহবা দিরা পাকে।
ও-দেশে বৃদ্ধাসুঠ দেখাইলেই বৃঝিতে হর, তাহারা করতালি
দিতেছে। মগদেরও এছেন স্থবাস বিতরণ করিরাই
অভিধির অভার্থনা করার রীতি কিনা কে বলিবে ?'
বিচিত্র জগৎ বিচিত্রতামর।

যাহা হউক, কস্তুরা-ঘাট পৌছিতে বেলা ৪॥∙টা অতীত তাড়াতাড়ি কুলীর মাথায় বিছানাপত্র হট্য়া গেল। চাপাইরা দিয়া বাসার চলিলাম। প্রথম পোষ্টাফিস (পৌছ খবরটা পৌছা মাত্রই দেওয়া ঘাইতে পারে), তার পর থানা ( অভিযোগের কারণ থাকিলে কাল-ব্যন্ন না করিয়াই করা চলে ), তার পর ৺কালী-বাড়ী ( নিরাপদে পৌছার জন্ত তৎকণাৎ সভক্তি প্রণাম জানান যায় )---এই ত্ররী বামে রাখিরা তবে সহরে ঢুকিতে হর। আবার কালী-বাড়ী বামে রাখিরা ডান্ দিকে চলিরা গেলে ঝাউ-গাছের avenue—ছপাশে ঝাউগাছে বেরা অতি প্রশস্ত রাস্তা। আমরা এই রাস্তা ধরিয়াই চলিকাম। পৌছিতেই কুলীর মাথা হইতে মোট বহর নামাইয়া ভাচাকে বিদার করিরা সোয়ান্তির নিখাস ফেলিলাম--ভাবিলাম, এবার বিশ্রাম। কিছ বিশ্রামের যোকই ? বন্ধবর বলিয়া উঠিল "চল সমুদ্রে !" বেশ একটু বিরক্তি আদিল। কিন্তু সমুদ্রতীরে যাইতেই বন্ধুবরের উপর विविक्ति जिरवाहिज बहेन। कूषा, जृक्षा, नावाबिरनव आहि ক্লান্তি ভূলিরা গেলাম। সমুদ্রের সে সমরের মহান দৃষ্ঠ দেখিরা মগ্র ইইলাম। তথন সন্ধার অন্ধকার ধীরে সমুদ্রের বৃকে নামিরা আসিতেছিল। উপরে নক্ষত্রথচিত नीन व्याकान, निष्म शर्कनमीन व्यनस नीन कनदानि। সমুদ্র বেলায় দাঁড়াইয়া মনে পড়িল বিজুরায়ের---

> "উপরে নির্মাণ ঘন নীলাকাণ স্থির, কোটা কোটা নক্ষত্রে চাহিন্না অলধির— নিফাণ চীৎকার ক্ষুদ্র আফালন পরে, রহে দে গস্তার গাঢ় অনুকম্পা ভরে॥"

স্বার দেখেন যথা করুণা নীরব
গাঢ় স্নেহে মাহুবের দস্ত অভিমানে—
আছে সে চাহিয়া কুদ্র জগধির পানে।
(৫)

কৃষ্ বাজার চট্টগ্রাম জেলার অতি কুজ মহকুমা।
এখানে একজন সব্-ডিভিন্তনাল আফিসার, একজন সেকেণ্ড
অফিসার, একজন অনারেরী ম্যাজিট্টেট্ ও একজন মৃন্দেফ্
-বিচার কার্য্য পরিচালন করিয়া থাকেন। বার জন উকীল
ও তের জন মোক্তার তাঁহাদের বিচারকার্য্যে সহারতা
করিয়া থাকেন।

महत्त्रत्र पिक्षण । शुर्विषिक व्यक्तिश्राहे शाहाकृ क्राया



কাছারী পাহাড় হইতে সমুদ্র তীরবন্ধী বাড়ীগুলি-ক্ষাবাজার

ুখন হইতে খনতর হইয়া দিগতে বিলীন হইয়া গিয়াছে।
পূর্ব-দিক্টার থানিক্টা পাহাড়ের উপরেই যাবতীর সরকারী
আফিস্, স্কুল, জেলথানা ও সরকারী ডাক্তারথানা। একজন এসিট্ট্যান্ট্ সার্জ্জনই ডাক্তারথানার চার্জ্জে আছেন।
সমুদ্রের হাওয়া তাঁহার ব্যবসাটাকে একেবারেই মাটী
করিয়া ফেলিয়াছে। শুধু বর্ধাকালটাই না কি তাঁহার পকে
একটু সুসময়।

কৃষ্ বাজারের আদিম অধিবাসী মুগলমান। গুনা যায়, আরাকান্ যুদ্ধের সময় করেক দল মিরজাফর শ্রেণীর মগ্ ইংরেজদিগকে খুব সহায়তা করিয়াছিল। তাহাদের কৃত কর্ম্মে তাহারা ক্রমে 'নিজ বাসভূমে পরবাসা' হইয়া পড়ে। কর্ণে কক্স্ সাহেব প্রত্যেক বিশ্বত (?) মগ্রেক কতক ভূমি বিনা করে মগোন্তর (কি বলিব—দেবোন্তর, ব্রন্ধোন্তর তো বলা যার না) করিরা দিরা এই সহরেই তাহাদের বাদের ব্যবস্থা করিরা দেন। তৎকাল হইতেই এই স্থানের "কক্স্ বাজার" নামকরণ হইরাছে। আদিম অধিবাসী মুসলমান হইলেও মগেরাই এখন প্রধানত্তম অধিবাসী। মগণাড়া কক্স্ বাজারে নবাগতদের প্রধান দ্রষ্ঠব্য। এমন ছোট সহরে মগের নর্টী স্থাশোভিত কিরাংবর; অথচ মুসলমানের অশোভিত মস্কিদও বিরল।

মগেরা বড় বিলাদী জাতি। পরিধানে বিচিত্র বর্ণের রেশ্মী লুকী। মাথার রেশ্মী ক্নমাল, গারে রেশ্মী জামা। তবে মগুরমণীরা বিলাদী হইলেও পুরুষদের মতন এত

অলস নহে। মগপাড়ার মধ্য
দিরা একটু বেড়াইরা আসিলেই
দেখা বার যে, মগৃ পুরুবেরা দিবিয়
দিগার মুখে দিরা রাস্তার দাঁড়াইরা
আড্ডা জমাইতেছে। আর মগ্
রমণীরা বরকরা হইতে আরম্ভ করিরা
লুকী তৈরী আদি সকল কাজই
নীরবে করিয়া বাইতেছে। দিগার
অবশ্য মগ্দের আবাল-বুজ-বনিতা
সকলেই পান করিয়া থাকে;
এমন কি ৩৪ বংসর বরস্ক ছেলেমেরেদ্রেরও দিগার টানিতে দেখা
বার। ভবে একটা আশ্বর্যা—

আমাদের পাড়াগাঁরের ছেলে-মেরেদের মতন একটা মগ বালক-বালিকাকেও দিগম্বর বেশে রাস্তার দাঁড়াইরা তামাসা দেখিতে দেখিলাম না।

শন্ত্ পাড়ার প্রতি বাড়ীই এক ছাঁচে ঢালা। কারো ভালা থড়ের ঘর, আর কারো দেশুন কাঠে ঘেরা চেন্ট-টিনের ঘর—এই পার্থক্য। পাকা বাড়ী তো গবর্ণমেন্টের আফিস ভিন্ন বড় একটা দেখিতেই পাশ্রমা বান্ধ না। নীচে খুঁটা পুঁতিয়া ভাহার উপর কাঠের পাটাতন করিয়া ভাহারা ঘরের ভিটা রচনা করে। পাটাতনের নীচেটা সাধারণতঃ ভাতের কাজেই ব্যবদ্ধত হইয়া থাকে। মগ্দের ভাঁড়ণ্ড আসাবের পাহাড়িয়াদের ভাঁতের বত কোবরে-বাধা ভাঁত

(নন্ কো-অপারেশনের পর এ তাঁত গামছার তাঁত নাম শইরা আমাদের বাজানীর ঘরেও শুভ পদার্পণ করিরাছে)।

আহারেও মগেরা কম বিলাসী নয়। তাহারা ঝিমুক হইতে আছেড করিয়া ঝিঁঝেঁ পোকা অবধি সব কিছুই ধার বটে, তবে যে চাউলের ভাত তাদের নিত্য আহার্য্য, তাহা অতি স্থাচিকণ ও স্থান্ধ।

পূর্বেই বনিয়াছি, এথানে কিয়াংঘর নয়টী। প্রতি কিয়াংঘরেই একজন করিয়া পূজারী তাহার শিষা-সেবক এই পাত্রের ভিতরে আবার ভিন্ন ভিন্ন আহার্য্য ভিন্ন ভিন্ন জানগান সাজাইয়া লইয়া বাইবার ব্যবস্থা আছে।

ফুলারা গৃহত্যাগী, অবিবাহিত সন্নাসী। আবাল্য তাহাদিগকে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিবা, রীতিমত
শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিবা, ব্রহ্মদেশ হইতে পরীক্ষোত্তীর্থ হইবা,
তবে কুলীদ্বের সাটিফিকেট লইবা আসিতে হয়।, কক্স
বাজারের ফুলীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তিচারের অভিযোগ এ
পর্যান্ত শুনা যার নাই। তবে তাহারা যে চর্ব্যা, চুষ্যা, লেহা,
পের নিত্য রাজ-ভোগ করিবা থাকে, এ ক্থাটা নিছক্

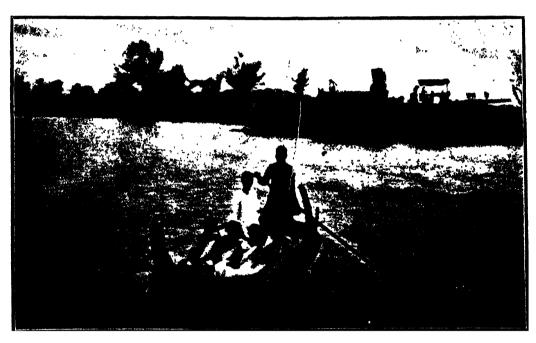

বাঁকথালি নদীতে "মেভিস্' ষ্টীমার ও সাম্পান্

লইয়া বাস করে। পূজারীদিগকে মগেরা ফুলি বলিয়া থাকে। প্রতি কিয়াংঘরে একটা করিয়া ঘর ও ২০০টা মঠ থাকে। ঘরে বৌদ্ধমূর্ত্তিও আছে, আবার ফুলীয়াও বাস করে। আর মঠে শুধু বৌদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। ঘরের বৌদ্ধমূর্ত্তি রীতিমত দৈনিক পূলা পাইয়া থাকে। যে পাড়াতে যে কিয়াংঘর সে পাড়ার লোকদেরই পালা অমুসারে সেই কিয়াংএর ফুলীদের আহার যোগাইতে হয়। প্রাতে এবং সন্ধ্যায় কিয়াংঘর হইতে একটা ঘন্টা (শুনিলাম কাঠের) নিনাদিত হয়। সেই ঘন্টাধ্বনি শুনিলেই বুঝিতে হয় যে, ফুলীদের আহারের সময় হইয়াছে। আহার্যা বহিয়া লইয়া যাইবার জস্ত একটা কাঠ-নির্দিত স্থগঠিত স্ক্রমর পাত্র ব্যবহৃত হয়।

মিথ্যা বলিয়া আমার মনে হয় না। কারণ, তাহাদের আহারের যেরপ ব্যবস্থা, তাহাতে পালামুসারে প্রতি মগ্ গৃহস্থকে মাসে একবার করিয়াই বোধ হয় ফুলীর আহার যোগাইতে হয়। তাই যেদিন যাহার পালা সে দিন সে বথাসাধ্য যয় ও বায় সহকারেই আহারের আয়োজন করিয়া থাকে। ফলে ফুলীদের প্রতিদিনই বিরাট ভোজের অনিজ্ঞাকত ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

প্রতি কিরাংবরের সলেই একটা পাঠ-গৃহ আছে। তাহাতে মগ বালক-বালিকারা বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করিরা থাকে। এ বেন ফুলীলের ধণ পরিশোধ—আহার্য্যের পরিবর্ত্তে শিক্ষাদান!

কাভার পরেশনাথের মন্দিরের মতন রাজবংশীরের জন্ত সহরের সমস্ত মগ---আবাল-বৃদ্ধ-বনিভা ভাহাদের উৎসবের

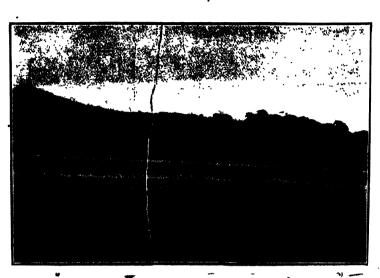

কুয়াগষ্টাফ হিল্—কল্প বান্ধার ( Flagstaff Hill )

এখানেও মক্মলের জুতার ব্যবস্থা আছে কি না জানি না। আমার পারে চর্মহীন নিরামিষ পাছকা ছিল। ভাবিলাম, ইহাতে কিছু বাধিবে না। কিন্তু কিয়াংবরে চুকিতেই আর যার কোথার-পঙ্গণালের মত মগ ছেলের দল দৌড়িরা আদিরা চীৎকার করিরা তাহাদের অধিগত পুঁথির ভাষার বলিতে লাগিল--"জুতা পরিধান করিয়া এই কিয়াংঘরে আগিবে না।" ওধু কি তাই ! জাতি-স্বসভ বিচিত্র মুখভলী আদি আরও এমন অনেক কিছু বিশিষ্ট ব্যবহার করিতে কুরু করিল যে, আমরা সে বাতার মত সেই কিরাংঘর দেখা হুগিত রাখিরা বাঁদার ফিরিরা আদিলাম।

মগ পাড়ার মধ্যে উচু পাহাড়ের উপরে কিরাং ও ৺যাগন দাস বাবর বাড়ার পাশের কিরাং এই ছইটি আমার চোখে বেশ ভাল লাগিল।

মগদের খাণানে কোন কিয়াং নাই; কিন্তু একজন ফুলীকে সেধানে বাস করিতে দেখিলাম। মগদের মধ্যেও কি তান্ত্রিক উপাসনা প্রচলিত আছে 💡 আমরা তাহার সঙ্গে আলাপ করার অস্ত একটু অগ্রসর হইতেই, সে ভাহার বাস-গৃহের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল,—আমরা থাকা অবধি আর বাহিরে আসিল না। শুনিলাম, মগেরা হিন্দুদের মত মৃত দেহ দাহই করিরা থাকে। কিন্তু তথার করেকটা কররও দেখিতে পাইলাম।

কিরাংবরে বাইতে হইলে জুতা একেবারে সীমানার মধ্যেরা শব-দেহকে নাকি খুব উৎসবের সহিত শোভা-বাহিরে রাখিরা তবে বাড়ীর চর্বরে চুকিতে হয়। কলি- ুযাত্রা করিরা শ্মণান পর্যন্ত বহিরা আনে। সেই প্রদেশনে

> পোবাকে সজ্জিত হইয়া, ফুলসাক্ষে সাজিয়া শবের অনুগমন করে। ওনি-লাম, ইতিমধ্যে একজন ফুলী দেহ-রক্ষা করিয়াছে। তাহার মৃত্যুতে আমোদ-প্রমোদের অভই ২০৷২৫ হাজার টাকা বায়িত হটবে। আগামী বৈশাধ মালে সে উৎসব সম্পন্ন হইবে। স্থানীর লোকদের মূখে ভনিলাম, এ উৎসব অতি বিরাট-দেখুবার মতন ব্যাপারই **ब्डेट**ब ।

> কক্ষ বাজারে প্রতিদিন ভোগ্নে হাট বলে। হাটে তরিতরকারী, মাছ, পাররা, হাঁদ, পেঁপে, কলা, আনারস ইত্যাদি সব রকমের আহার্য্যই প্রচুর

পরিমাণে বেশ স্থলভে পাওয়া যায়। বিস্কৃট মাথন জেম জেলি. এমন কি, সদেরও (sauce) এখানে অভাব নাই। তবে একটু

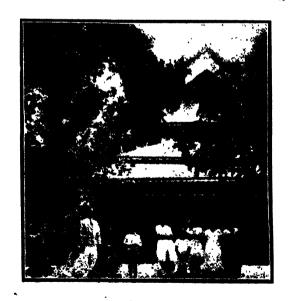

কিরাংখর

অ্তুবিধা তাহাদের, যাহারা মর্রার দোকানের পক্ষপাতী ৷ বাজারে জনৈক মগ রমণীকে এক রকম ভাত বিক্রন্ন করিতে দেখিয়াছি। তাহা না কি চিনি সহযোগে আহার করিতে হর। শুনিলান, বেশ স্থাত ; কিন্ত বাদ গ্রহণে সাহস হইল না। মিষ্টারভোজী কেহ সাহস করিবা চাথিবা দেখিতে গারেন।

( & )

কক্স বাজারের প্রধান উপভোগ্য ভোরে দ্বান ও অপরাহে ভ্রমণ।

প্রথম দিনের ন্নানের অভিজ্ঞতাটুকু এ জাবনের শেষ দামার দাঁড়াইরাও
এমনি উজ্জ্ঞল ভাবে মনে পড়িবে।
সে দিন ২।৪টা টেউ ঘাড়ে লইরা
একরাশ নোনা জল উদরস্থ করিরা
সর্কালে বালু মাধাইরা সর্কশেষে
ভোরালেথানা সমুদ্রকে ঘূষ বাবদ
দান করিরা তবে আসিরা তীরে
দাঁড়াইলাম। সমুদ্র-বেলার বালুর
উপর বসিরা হাঁকাইতে হাঁফাইতে
তেমন হরবস্থারও মনে পড়িল, কবি
সত্য গাহিরাছেন—

"অগাধ অস্থির প্রেমে আসো তৃমি বক্ষে ধরণীর বিপুল উচ্ছাসে মন্তবেগে দৈত্যসম তৃমি বীর। চাহ বক্ষে চাপিতে ভাহারে ঘন গাঢ় আলিঙ্গনে বুঝনা সে ক্ষীণদেহী এত প্রেম সহিবে কেমনে।"

আমরা তো ক্রীণজীবী মানব। "এত প্রেম সহিব কেমনে"। তবে একবার স্নানের কারদাটুকু আরত করিতে পারিলে সে বে কি আনন্দ! কি আরাম! আমিও শেবে প্রার এক ঘণ্টা স্লানে কাটাইতাম।

জোরারের সময় সান করিতে হয়। আমরা ভোর হইতেই জোরারের আশার বসিরা থাকিতাম; আবার ওদিকে ১১টা বাজিরা গেলেও বিপদ্। সমুত্র-তীরে বালি এত গরম হইরা উঠে যে পা ফেলাই দার হয়। তাই যেদিন একটু বেলাতে জোরার আনে, সেদিন জোরারের প্রারম্ভেই সান সারিষা ফেলিতে হয়। কক্স বাজারের স্নান প্রীর স্নানের মতন মোটেই আশহাজনক নহে। পুরীতে সমুত্রের অতলে সলিল-সমাধি লাভ করার বিবরণ প্রারই গুনা গিয়া থাকে। কিছ কক্সবাজারে এমন ছর্ঘটনা একটিও ঘটে নাই। কক্স বাজারের সমুত্র-বেলা ক্রমে ঢালু হইরা সমুত্রে মিলিয়া

গিরাছে—পুরীর মতন হঠাৎ সমুদ্রে লাকাইরা পঞ্চেনাই। তাই ছোট ছোট ছেলে মেরে হইতে আরম্ভ করিয়া সাহসী সন্তরপকারী সবারই অফ্লে লানের আরাম কক্স বাজারে লাভ করা যার। ইহাই কক্স বাজারে লানের সর্বপ্রধান বৈশিষ্টা।

বেলা ৪টামই বেড়াইতে বাহির হইবার ধুম পড়ে।



"সিন্ধু,কুটীর"—কক্স বাজার

এথানে একটু স্থবিধা,—বেড়াবার জন্ত "সাজ সাজ" রব বড় একটা তৃলিতে হন্ন না (মেরেদের বেলা অবশু এ আইন থাকে না)। এথানে রিজ্ঞপদে অতএব সাদাসিদা পোবাকেই বেড়ান চলে, কারণ বালির উপরে সপাছকা হাঁটা কইসাধ্য।

কক্স বাজারের দক্ষিণে সমুদ্র-বেলা ছুঁইরা ফ্ল্যাগ্ট্যাফ হিল্ (Flagstaff Hill) নামে একটা উচ্চ গিরি-শিথর দাঁড়াইরা আছে। আমরা শেষ কদিন সারা বৈকাণ বেলা ইতন্তত: ঘুরিরা ঠিক স্থ্যাতের পুর্বে ঐ গিরিশিথুরে আরোহণ করিতাম। Storm signal দেওরার ক্তন্তের পাদ-দেশে দাঁড়াইরা চাহিরা দেখিতাম—স্থা কেমন অনক্তের গর্ভে ভূবিরা বার। ফ্লাগ্টাফ হিল্ হইতে আরও অনেক গিরিশৃদ্ধ সমুদ্রের গা বাহিরা দক্ষিণে চলিরা গিরাছে। এই সকল পাহাজ্যের বুক চিরিরা করেকটা স্থানর ছোট ঝরণা সমুদ্রে নামিরা আসিরাছে।

পূর্ব্বে কক্স বাজারের স্থানীর অধিবাসীদের কতকগুলি অত্ত ধারণা ছিল। তাহারা ভাবিত, সমুদ্রের জলে অস্থধ করে, সমুদ্রের বাতাসে সন্দি হর, সমুদ্রে নামিলেই হিংল্ল জীবের উদরস্থ হইতে হর,—ইত্যাদি নানা কারণে তাহারা পারতপক্ষে সমুদ্রের ধারে ভিজ্তিত না। মুসলমানেরা সমুদ্রের তীরে বাজী করিত; কিন্তু সমুদ্রের দিকে পিছন ফিরাইরা। আর বাজীর চারিদিকে বৃহ্ণাদি লাগাইরা একটা প্রকাণ্ড জলল স্টেই করিরা রাখিত। সমুদ্রের তীরে আসিবার কোন নির্দিষ্ট রাস্তা ছিল না। মিষ্টার প্রফুল শহর শেন এখানকার স্বভিভিত্তনাল্ জফিলার থাকার কালে বিদেশী সমুদ্র-মানার্থীদের পরিধের পরিবর্ত্তনের জল্প রামুর "থেজারী" নামক জনৈক ধনবান মগের অর্থে একখানা ঘর তৈরা করাইরা দেন। ইহাই "থেজারী বিচ হাউস্"। বর্ত্তমানে গভর্ণমেন্ট সেটেল্মেন্টের কাজের জল্প ইহাও বৎসরের কড়ারে ভাড়া লইরাছেন। ১৯১৬ ইং পর্যাপ্ত



স্থ্যান্ত-কন্ম বাজার

এই পেজারী বিচ হাউস্ই একমাত্র সমুদ্র-তীরবর্তী বাড়ী ছিল। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে কুমিলার অনামথাতে শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দক্ত মহাশর একবার কক্স বাজারে বেড়াইতে আবেন। তিনি তথন বাণীগ্রামের জমিদার বাব্দের বাড়ীতে থাকিতেন। দেখান হইতে সমুদ্র বহু দূরে। সমুদ্রে লান করিতে আসিরা লানের আনন্দটুকু লইরা আর বাসার কিরা বাইত না—পথেই নিঃশেব হইত। তিনি দেখিলেন, সেখান হইতে সমুদ্রোপভোগ করা সম্ভবপর নহে। রাত্রিদিন তো আর সমুদ্রের নির্মাণ বাতাস এতদূর পৌছিবে না। ভাই ভাঁহারই প্রথম থেরাল হইল যে, সমুদ্রতীরে বাড়ী করা যায় কি না ? যেই ভাবা সেই কাজ।

তৎক্ষণাৎ তিনি তথার নাম মাত্র মূল্যে করেক থণ্ড আরগা থরিদ করিলেন। স্থানীর অধিবাদীরা ভানিরা বলিল, "টাকা করটাই জলে গেল।" তার পর যথন তিনি দেখানে তাঁরু খাটাইয়া তাঁবুতে থাকিয়া বাড়ী তৈরী করিতে আরম্ভ করিলেন, তথন অনেকে তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "আপনি বিদেশী ভদ্র সন্তান, আমরা আপনাকে এ ভাবে মর্তে দেখুতে পারি না। আমাদের অমুরোধ, আপনি এখানে অনর্থক বাড়ী কর্বেন না। বাড়ী তো প্রথম ঝড়েই উড়াইয়া লইবে। আর এখানে এত হাওয়ায় শক্ত রক্ষের অমুথ করিয়া আপনার জীবন শঙ্কটাপল্ল করিয়া ভূলিবে।" তবুও যথন তিনি তাঁহার বাংলা তৈরীর কাজ

বন্ধ না করিয়া পূর্ণ উদ্ধান চালাইতে লাগিলেন, তথন তাহাদের সহপদেশ না শুনার পরিণামে তাঁহার কি হর্দদাই যে হইবে তাহার বর্ণনা করিয়া তাহারা একটু তাচ্ছিল্যের ভাব দেখাইতে লাগিল। ইন্দ্বাব্র "সিন্ধু কুটীর" সকলের অন্ধরোধ তাচ্ছিল্য করিয়া, ভয় দেখানকে এক পাশে সরাইয়া ১৯১৭ খুটালে পরিসমাপ্ত ইইল।

তার পর কয়েক বৎসরের বড়েও
যথন "বাংলার" বিশেষ কোন অনিষ্ট
সাধিত হইল না, ইন্দ্বাবৃত্ত যথন
সমুদ্রের হাওয়ার অস্ত্রহু হইয়া না পড়িয়া
উত্তরোত্তর স্বাস্থ্যোরতি লাভ করিতে

লাগিলেন, তথন সকলেরই কিছুটা বিশাস জানিল যে,
না—সমুদ্র-তারেও বাড়ী করা যাইতে পারে। দেবার
ইন্দ্রাবু কক্স বাজার হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া
"ভারতবর্বে" কক্স বাজার নীর্ষক প্রবন্ধ লিথিলেন।
অনেকেরই মন কক্সবাজারের দিকে অক্টেই হইল।
সমুদ্রতীরে বাড়ী উঠিতে লাগিল। স্থানীর উকীল ও টার্ণার
মরিশন্ কোম্পানীর এজেন্ট শ্রীবৃক্ত দানবন্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয়
কোম্পানী বারা প্রমণকারীদের থাকিবার জন্ত একথানা
বাংলা করাইলেন, নিজেও একথানা বাড়ী করিলেন। ক্রমে
বাহাচ্ছড়ার (সমুদ্রতীরের স্থানীর নাম) অতি স্থানর
একথানা বালালী পদ্রী স্থাই হইল। কিন্তু ভাবিলে অবাক্

হইতে হর যে, জ্নৈক প্রফেশার ও দীনবদ্ধ বাবু ভিন্ন
চাট্গাঁরের কেহই এখনও কক্স্ বাজারে বাড়ী করিতেছেন
না। চট্টগ্রামের ধনী মহোদরেরা এই পল্লীতে আরও
করেকথান বাড়ী করাইরা দিলে নিজেরাও থাকিতে পারেন,
আর প্রমণকারীদেরও থাকার বেশ স্থবিধা হইরা বার।
কক্স্ বাজারে থাওরার স্থবিধা খুবই আছে। এখন থাকার
স্থবিধাটুকু হইরা উঠিলেই স্থানটী সর্বাঞ্গন্ধর হইতে
পারে।

(1)

ইচ্ছার অনিচ্ছার সমুদ্রের মুন অনেক থাইরাছি। তাই গুণ গাইতে ক্রুটী করি নাই। এবার মধুরেণ সমাপরেৎ অর্থাৎ মুখরোচক নিন্দার কথা ব্যক্ত করিরা এ প্রবন্ধ শেষ করিব।

কল্পবালারে করেক দিন বাস করিলেই "আলোর।"
রিপত্নিকের কথা মনে পড়ে। করেকজন বিদেশী সে দেশে
সংবাদপত্রের অভাব দেখিরা একখানা সংবাদপত্র বাহির
করিতে চাহিরাছিল। যেমনি কাগজের আফিস্ খোলা,
ডেমনিই বাড়ী চড়াও! শেষে প্রাণ লইরাই ঘরের ছেলের
ঘরে ফিরা ছফর হইরা উঠিরাছিল। ও দেশে সংবাদপত্রের
কথাটাই লোকের 'কর্ণশূল।' এখানেও প্রার তাই—
খবরের কাগজের বেশী বালাই নাই। প্রবল ভূমিকস্পে
কলিকাতার মন্থমেন্ট আমূল উৎপাটিত হইলে কক্স বাজারে
ছাপার হরপে ঐ খবর পৌছিতে না পৌছিতে মন্থমেন্ট
পুন্র্গাঠনের পথে বছদুর অগ্রসর হইরা যাইবে।

"কর্জ এও মেরী" হলে একটা ছোট থাট লাইবেরী আছে। লাইবেরীটা না কি ছোট হইলেও মন্দ নর; কিছ 'জভাগার কপাল দোবে' তাহারও বার দিনের অবকাল। তাই আমাদের নছিবে অবসর কাটাইবার কল্প শোরা বসা গল্প ওলব ভিন্ন আর কিছুই জুটল না। 'দিনের দারুণ দীর্ঘতার' আমাদের অবস্থাও রিসক কবি বিজেজলালের 'নবকান্ত রারের' গোছ হইরা দাঁড়াইল। তবে আমাদের উাবেদারিতে তো আর কোন দকাদার থাটে নাই—তাই "ও দকাদার তুম্ শালা ভো বৈটুকে বৈটুকে খাতা হার"

বণিরা চীৎকার করিরাই বা সমর কাটাইবার যোকই!
তাই ভবিষ্যৎ যাত্রীদের প্রতি একটা অমূল্য উপদেশ এই—
অট্কেস্ (ভুরন্ধ এখন অচল—নেহাৎ সেকেলে) ভরা গাদা
গাদা বই লইরা যাইবেন। নতুবা পেটের আহার পরিপাটী
মতে মিলিলেও মনের আহার মিলিবে না।

এখনকার নবাগতদের আলাপের বিষয় "জোরার, ভাটা" নীলা", "মেলার্ড্" "মেভিস্", কড়ি, শখ্য, মগের লুকী; আর সময় সময় সমৃত্র গর্জনের তর্জমা। সর্বশেষে কক্স বাজারের প্রাত্তত্ত্—মগদের সমালোচনা।

আমাদের অদৃষ্টগুণে ( বন্ধুবর বলিলেন বিন্ধরাতে যাত্রার ফলে ! ) এক স্থারনিক ভদ্রশোক আমাদের আড্ডার জুটিরা গোল । তাহার শরীরের পরিধি ও গারের রংএর থাতিরে আমরা তাহাকে ( অবশ্র তাহার পরোকে ) "কালাপাহাড়" বলিরা অভিহিত করিতাম । তাহার প্রকাণ্ড ভূঁড়ির ভিতর ছনিরার যত আন্ধণ্ডবি গরের আন্তানা । কবে সমুদ্রে কোন জেলের পারে পাঁচমুখো ভোঁক লাগিরা তাহার সমস্ত রক্ত শুবিরা থাইরাছিল, কি ভাবে নামজাদা চিকিৎসকের দল তাহাদের বিস্তার বহর শৃক্ত করিরাও সকলকাম না হইরা হাঁ। করিরা দে দৃশ্র দেখিরাছিল, কবে কে বিযাক্ত "জেলী" ফিলের ( Jelly fish ) বন্ধুতার অমান্থবিক অসভলী সহ মরণ পথের ধাত্রী হইবার উপক্রম করিরাছিল, হাতীর খেদার কবে কোন ভীষণ ঘটনা ঘটরাছিল ইত্যাদি লোমহর্ষণ ঘটনা-বৈচিত্রো আমাদের ছপুরের পরবর্ত্তা সময়টা বেশ এক রকম কাটিরা যাইত।

কক্স বাজার ছাড়িয়া আসিয়াছি—সেও বেশ কদিন হইল। কিন্তু এখনও সে ছবি জুলি নাই। বাত্তবিক কল্প বাজার অতি রমণীর স্থান। কল্প বাজার এই সামান্ত স্থাতির সঙ্গে বে মাধুরিমা মাথাইরা দিরাছে, সে মাধুরিমা জীবনের বহু ভবিব্যৎ সূত্র্ত্তকে রমণীর করিয়া জুলিবে। ধূলিমর কর্মস্থানে গাড়ীর স্কু, লোকের হৈ চৈও কর্ম-ক্লান্তির মধ্যে অনবরতই কক্স বাজারের শান্ত মধুর স্থাতিটুকু জাগিয়া উঠে। মনে হল্প আবার সেথানে ছুটিয়া যাই। আর যাওয়া ইইবে কি না ভবিত্বা বলিতে পারে।

#### . কমলাকান্তের পত্র

#### কমলাকান্ত

"দূর নেহি দেথ্তা"

নদীরাম বাবু পাহাড়ে হাওয়া থেতে গিয়েছিলেন। ফিরে আ্লান্বার সমর একটা পাহাড়ী ছেলেকে চাকর ক'রে সঙ্গে নিয়ে এগেছিলেন। এক গকম কুড়িয়ে নিয়ে আ্লার মতন। কেন না এই পর্বতবাসীদের মধ্যে সংসার-বন্ধনটা খুব আল্গা—কে কার ছেলে, কে কার মা, কে কার ভাই বোন, সব সমর আমরা ঠিক ধরতে পারি না। পর্বত-গৃহ খেকে ধখন নসীরাম বাবুর স্কট্কেস্ ব'রে খারসান্ টেশনে সে আসে, অক্লানা দেশের সেই ঘাত্রীটার মনে কি হয়েছিল তা বলা শক্ত। কিছ তার মুখের সরল হাসি দেখলে কেউ সন্দেহ করতে পারত না যে, পাহাড় ছেড়ে সমতল ভূমিতে নেমে আসবার পূর্বকণে, তার আবৈশবের বিগার-ভূমির সঙ্গে বিচ্ছেদের সন্তাবনার তার মনে এতটুকু বিচ্ছেদ-ব্যথার মেদ দেখা দিয়েছে।

তোড়ে বৃষ্টির পর নর্দমা দিয়ে যেমন জল নামে, দার্জিলিং-হিমালবান রেলপথের খেলাঘরের গাড়িগুলা যথন হড় হড় ক'বে এনে শিলিওড়ি পৌছাল—আর দূরে, অতি দূরে আকাশের গান্ন হিমালর মেখের সঙ্গে মিলিয়ে গেল, তথন বেচারার মুথথানা কেমন একটু যেন বিশুক হয়ে উঠল। শিশিপ্তার্ক ছেড়ে ডাক গাড়িখানা যখন হাওয়ার গতিতে কেবলই দৌড়াতে থাক্ল, তথন সেই পাহাড়ী বালকের मूथ (मथरन द्वाया (यठ (य, जांत्र व्यान्ते मुळ र'रव शिरवर्छ। সে দিগতে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে বদে ছিল,—খুব কাছের किनिम बना । तावि धन, সে ক্লান্ত হ'রে ঘুমিরে পড়ল। প্রভাত হ'লে গাড়ি এসে থামল শিরালদা ষ্টেদনে—বিপুল জনতা আর কোলাহলের মধ্যে বেচারা দিশেহারার মত হ'য়ে গেল। নদীরামবাবু একথানা খোলা গাড়িতে তাঁর সমস্ত মালপত্র নিয়ে বালক-টীকে পালে বদিয়ে, এ-গলি সে-গলি করতে করতে একটা খুব সঙ্ক গলির ভিতর তাঁর বাড়ীর দরকায় এনে উপস্থিত। বেচারা পাহাড়ী ছেলেটার তথন মুখ দেথ্লে মনে হত-বেন

কত দিনের বিরহ্বিধুর যক্ষ জীর্ণ কারা-প্রাচীরের মত পথের উভর পার্থের উচ্চ প্রাচীর অভিক্রম ক'রে, মাধার উপর বে স্থানীল আকাশ দেখা যাচ্ছিল, সেই দিকে তাকিরে কোন্ মেঘদ্তের প্রতীক্ষার চেয়ে রয়েছে। নদীবাবু তাকে বাড়ীর ভিতর আদ্তে বল্লেন;—বাড়ীর সন্ধার্ণ উঠানে গাড়িয়ে সে সেই স্থানীল আকাশের দিকেই বার বার চেয়ে দেখ্তে লাগল।

দিনের পর দিন চলে গেল, বালকের প্রফুলতা ফিরে এল না। এক দিন পুন: পুন: প্রশ্ন করার পর বালক উত্তর দিলে যে, তার এ জনবছল, গৃহবছল, শক্ষবছল, ধূলি-বছল, ধূমবছল, ছুর্গন্ধবছল বিরাট জনপূর্ণ অরণ্টোকে মোটেই ভাল লাগ্চেনা।

নসীবাবু জিজাসা কল্লেন---"কেন ?"

বালকটা অতি করণ স্থরে উত্তর দিলে—"বাবুলা, দুর নেহি দেখতা।" এই কথা ব'লে সে একটা মর্মান্ডেদী দীর্ম নিঃখাস ফেলে।

নদীবাবু তার কথা কিছুই বুঝলেন না; তিনি ব**লেন—** "দুর নেহি দেখুতা কি রে ?"

বালক। বাবুজী, যেদিকে তাকাই সেই দিকেই উচু দেওয়াল—আমার চোধ যেন ধাকা থেরে ফিরে আলে—দুর দেথতে পাই না।

নসীবাবু। সে কি রে ? পাগল হলি না কি ?

নদীবাবু বাগকের হঃধ ব্রংলেন না,—আমি বুঝলাম।
সে হিমালয়ের শিথরে দীড়িরে দেখত—উপরে আকাশ এবং
হিম্নিরির চ্ডার পর চ্ডা, নীচে শিখরের পর শিখর,
উপত্যকার পর উপত্যকা—স্থাভীর সমুদ্রের তরজ-বিভালের
ভার বিশাল বিপুল বিস্তার দিগস্ত পর্যান্ত চলে গিয়েছে।
নরন কোন দিকেই প্রতিহত হর না। নীল আকাশের শুশ্র
মেঘ, ভেসে ভেসে সেই দিগস্তে গিয়ে সংলগ্ন হর। ঝর্ণার
কুলু কুলু প্রোত অবিরাম ব'রে ব'রে, উপত্যকার পর
উপত্যকা অভিক্রম ক'রে, প্রথমে শীর্ণ, ক্রমে ফ্রীত, ফ্রীতভর
রক্ত-ধারার ঐ দিগস্তে মেঘের সঙ্গে মিশে বার। বালক সেই

শীমাধীন বিশাশতা দেখে দেখে বিমোছিত, মুগ্ধ হরে বেড,—
তারই বিরহ আঞ্চ তাকে বেদনা দিচ্চে—সে দ্র দেখতে
পাচেচ না, তার প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠচে।

আবার এমন লোকও আছে, যাকে কারাগৃহের মত ঘন-সরিবিষ্ট প্রাচীর, পথের ধূলা, অবিরাম ঘর্ণর কল-কোলাহল মোহিত করে,—এবং ফাঁকার দাঁড়িয়ে যার প্রাণ্টাও ফাঁকা হ'রে যার।

কিছ এই দূর দেখাই মামুবের স্বভাব,—দূর দেখাই মামুবের প্রকৃতি। চোখের দৃষ্টি প্রতিহত হ'লেও কল্পনার ত বাঁধ নাই—বেথানে চোথ হার মানে, ঠিক দেইথান থেকে কল্পনা বলাহীন অধ্যের মত ছুটতে আরম্ভ করে।

মাত্র্য আজকের শত কার্যা-জালের বেড়া থেকে যেমন এক মুহুর্ত্তের ছুটা পার, অমনি কাল্কের কথা ভাব তে থাকে—এই থেকে সঞ্চর, এই থেকে জীবনের ধারা নির্ণর, এই থেকে অনাগতের জন্তু আরোজন আপনি আসে। যদি বর্ত্তমানই—অর্থাৎ যেটাকে দেখা যাচে, যা করা যাচে, যা উপভোগ করা যাচে, যা সহা যাচে—সেইটাই শেষ হত, তাহলে কাল্কের জন্তু কেউ প্রস্তুত হত না—কল্লনা, আশা ব'লে কোন কিছু মাত্র্যকে প্রলোভিত,আক্লুই, বন্ধ করত না। আবার এইথানেই শেষ নহে—মাত্র্য জীবনের ব্যবস্থা ক'বে, আবার জীবন-জলধির পরপারের কল্পনাও করে, তার জন্তু প্রস্তুত্ত হয়। অভএব দূর দেখাই মাত্র্যের ক্ষাবা। যেখানে দূর দেখার ব্যাঘাত,—নিশ্চিন্ত হয়ে চিন্তা করবার অবসর পেলেই মাত্র্য সেইথানে চিন্তাকুল। দূর-ভবিন্ততের কথা পরে, নিকট-ভবিন্তংও না দেখতে পেলে চোখে অন্ধনার দেখে, আর তার অন্তর হতাল হয়ে বলে—দূর নেহি দেখ্তা।

আমরা সকলেই ব্র দেখতে পাচিচ না; দেখতে পাচিচ
না,—চোণের সরিকটে যে বিরাট প্রাচীর আমাদের দৃষ্টিকে
প্রতিহত কচেচ, তাকে ভেদ ক'রে—দূরে—ভবিষ্যতে—
দিগস্তের কোলে কোলে আমাদের জন্ত কিসের পস্রা নিরে
দিক্-বালিকাগণ আমাদের অভ্যর্থনার জন্ত অপেকা কচেন
—স্থের না ছঃখের, মানের না অপমানের, জীবনের না
মরণের—তা আমরা কিছু বৃথতে পাচিচ না। অর্থাৎ
আমাদের করনা, আমাদের দৃষ্টি আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের
আভাব পর্যান্ত পাচেচ না—আমরা বাঁচব কি মরব তার
ইলিত পর্যান্ত পাচেচ না।

যারা সেই কথা ভাবচে, তাদের হয় ত অনেকে বল্বেন—পাগল! বে দিন যায় সেই দিনই ভাল, তার পর কি হবে ভাব বার কি প্রয়োজন? কিছ এ প্রয়োজনের কথাই নয়—ভাবতেই হে'ব—গড়েচেন যিনি তিনি এমনি করে গড়েচেন আমাদের, বে, না ভেবে কেউ থাক্তেই পারে না। ক্ষণিক ভূলে থাক্তে পারে মাসুব, কিছ এক সময় না এক সময় তার সে ছর্ভাবনা আস্বেই আস্বে।

বর্ত্তমানের হুর্ভেন্ত প্রাচীর ভেদ ক'রে দৃষ্টি অগ্রসর হচে
না—অথচ ধারা দ্র না দেখতে পেলে কিছুতেই বস্তি লাভ
কর্তে পারে না—ভারা হর পাহাদ্ধী বালকটির মত
বিক্ষারিত নেত্রে আকাশের দিকে তাকিরে তাকিরে দ্রদৃষ্টির আকাজ্ঞাকে কথঞিং প্রশমিত কচ্চে—নর ত, চোখ
বুজে কর্মনার অনাদি অতীতের দিকে তাকিরে তাকিরে বর্ত্তমানকে, বাস্তবকে উপেক্ষা করচে, ভূলে যেতে চেষ্টা করচে!

কিন্তু বলাই বাহুণ্য—এই ছই শ্রেণীর লোককেই অনেকে পাগল বল্চে—অতীত বা অন্তরীক্ষ দেখে দেখে চক্ষু করিরে ফেলেও বর্ত্তমানের কারা-প্রাচীর ভেলে পড়বেনা। কিন্তু মামুষ করে কি ? দূর না দেখলে সে বাঁচবেনা, অতএব হর করনার অতীতকে দেখা, নর ত করনার আশার মিনিরে অন্তরীকের দিকে নির্নিষ্যে তাকিরে থাকা।

আমি নদীবাবুকে বল্লাম—"এই পাহাড়ের ছেলেটাকে পাহাড়ে ছেড়ে দিয়ে আহ্বন—নে দূর দেখে তার প্রাণ রক্ষা করুক।" কিন্তু হার, কে আমাদের এই কারা-প্রাচীরের বাহিরে যে মুক্ত আকাশ, মুক্ত বাতাস, সেথানে নিরে গিরে ছেড়ে দেবে? অছন্দ দৃষ্টি, অছন্দ বিহারের ব্যবস্থা করবে? প্রাচীর ভাক বলে, লোকে বলে—পাগল! বাহিরে চল বল্লে গোকে বলে,—সেটা অনিশ্চিতের রাজ্য, কোথার যাবে? কিন্তু অনিশ্চিত ত অতীতকে ফিরিরে আনা, অনিশ্চিত ত পরপারের প্রহেলিকা। কিন্তু তা বল্লে কেন্ট্র শোনে না।

Nations grown corrupt

Love bondage more than liberty

Bondage with ease than strenuous liberty

দূর দেখা, খুদূর অনাগতের আহ্বানে কর্ণাত করা যেমন খাভাবিক, অনেক দিনের অভ্যাসের বাঁধন কাটানোও তেমনি কঠিন। এ বাঁধন স্থধু রাজার বাঁধন নর, সকল রকম অবিভার বাঁধন—কে মুক্ত করবে ?

## রাশিয়া

### শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

রাশিয়ার গ্রাম্য সন্ধীতের সহিত এসিয়ার নানা দেশের গ্রাম্য শলীতের অভ্ত মিল দেখিতে পাওয়া যার। গানের মধ্যে ভাব বা ভাষার সম্পদ বিশেব নাই,—মাছে কেবল স্থরের এক বিচিত্র উন্মাদনা-শক্তি। অনেকের মতে রাশিয়া এসিয়ার একেবারে পাশে পড়াতে, ইয়োরোপের অভর্গত হইয়াও, তাহাকে এসিয়ার প্রভাব বেশী মাত্রার আছের করিয়া রাধিয়াছে। রাশিয়ার সঙ্গীতের সহিত বেমন পূর্ব মহাদেশের সঙ্গীতের বহুল সাদৃশ্য বর্জমান, বে প্রকার সম্বন্ধ পৃথিবীর অন্তদেশে লোকে গোপন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে—রাশিয়ানরা তাহা গোপন করিবার কোনো প্রয়েজনই মনে করে না।

এমন অনেক ক্ষেত্রে দেখা যার যে ছইজন স্ত্রী পুরুষ একজ্ব স্থামী-ত্রীর মতই বসবাস করিতেছে—কিন্তু গোঁজ লইলেই জানা যার যে তাহারা বিবাহিত নহে। কিছুকাল আগে পর্যান্ত ইহা পুর বেশী পরিমাণে দেখা যাইত; বর্জ্ঞমান সমরে কিছুকমিরাছে। ইহাদের জিজ্ঞাসা করিলে ইহারা বলিত যে, বিবাহ করিতে হইলে ধর্মধাজক যে পরিমাণ টাকা চার,

তাহা দিবার সামর্থ্য তাহাদের নাই, কাজে কাজেই তাহারা বিবাহের অষ্ঠান বাদ দিয়াই এক সজে বাস করিতেছে। ইহাতে শজ্জা করিবার কিছু নাই।

জারের আমলে ঘৃষ গ্রহণ
রাজকর্মচারীদের প্রথা হইরা
গিরাছিল। শেষ পর্যান্ত এমন
হর যে ঘৃষ না লইলে তাহাদের
সংসার অচল হইত। চাকরী
দিবার সময় রাজসরকার হইতে
ঘৃষের পরিমাণ বাদ দিয়াই
কর্মচারীর বেতন ঠিক করা
হইত। যদি কোনো বাককর্মচারী

কর্ম্মচারীর বেতন ঠিক করা হইত। যদি কোনো রাজকর্মচারী 
থুব না লইত তবে তাহার অবস্থা চাকরি পাইবার পূর্বেও
যেমন ছিল—পরেও তেমনি থাকিত। উচ্চ পদস্থ রাজকর্মচারীরা এই প্রকার কর্মচারী সম্বন্ধে বলিত বে "যোড়াকে 
জলের কাছে আনিলাম, যোড়া যদি এখন জল পান না করে, 
তবে আর আমরা কি করিতে পারি।"

ন্দারের শাসন কালে রাশিয়ার অরাজকতাই রাজত করিত। মন্ত্রীদের ক্ষতা ছিল প্রচুর। মন্ত্রীদের মধ্যে "Minister of the Interior"এর ক্ষমতা বোধ হয়



প্রাচীন-ভন্তী রাশিয়ান নর-নারী

রাশিরান প্রাম্য লোকদের চরিত্রের সহিত তেমনি এসিরার লোকদের চরিত্রের অনেক সাদৃগ্র আছে, এ কথা পূর্বে বলা হইরাছে। রাশিরান চরিত্রের মধ্যে ইরোরোপের লোকদের চরিত্রের ধূর্জভাও নাই। ইহারা অভ্যন্ত বেশী সরল এবং সোজা। ভগুমিও রাশিরান চরিত্রে নাই। ভাল হউক মন্দ হউক—ইহারা যাহা করে, তাহা খোলাখুলি ভাবেই করিরা থাকে। গোপনভার কোনো দরকার আছে বলিরা ইহারামনে করে না। ত্রী পুরুষের মধ্যে দর্বাপেকা বেশী ছিল। এই মন্ত্রীর হাতে সরকারী গোরেন্দা বিভাগ থাকিত। মন্ত্রী এই গোরেন্দাদের সাহায্যে যে কোনো প্রজার—তিনি যত বড়ই হউন না কেন—সর্ব্ধনাশ করিতে পারিত। গোরেন্দাদের সংবাদ সর্বাংশে সত্য বলিরা গ্রহণ করা হইত, এবং সেই সংবাদের উপর ভিত্তি করিয়া শাসন-কার্য্য অনেক সমরেই পরিচালিত হইত। দেশের কোথার কি হইতেছে, কোনো বড়যন্ত্র চলিতেছে কিনা, ইত্যাদি সকল থবর এই মন্ত্রীর গোচরে থাকিত। অনেক সমর এই মন্ত্রী উৎকোচ দানে বণীভূত করিয়া লোককে বড়যন্ত্রে লিপ্ত করিত্ত।

রাজ্যের কোনো লোক ভরসা করিয়া কোনো কাজ করিছে পারিত না। মন খুলিয়া কথা বলার সাহসও আনেকের ছিল না। যত অত্যাচার অনাচার সকলি নীববে সহু করা ছাড়া গতান্তর ছিল না। অপরাধীকে ধরিয়া যদি তাহার বিচার খোলা আদালতে হইত, তাহা হইলে বোধ হয় লোকেরা এত ভয় পাইত না। আদালতে অপরাধী অপকে বলিবার স্থযোগ পায়। কিন্তু জারের অধীন রাশিয়াতে যদি কোনো লোকের উপর সন্দেহ হইত, তাহা হইলে তাহাকে হঠাৎ গ্রেপ্তার করিয়া সাইবেরিয়ার কোন্প্রাক্ত যে নির্বাসন দেওয়া হইত, তাহা নির্বাসিত ব্যক্তি ছাড়া অক্ত কাহারও জানিবার উপায় ছিল না। গোম্বেক্সা বিভাগের চর কোথায় যে নাই, তাহা কেহ বলিতে



নাগরিকের গ্রীম্মনিবাস—( অরণ্য মাঝারে )



রাশিয়ান ক্রবক

পারিত না। সকল সমরেই বে
এই সকল চরেরা হালার স্থানের
গুণ রাখিত, তাহা নর,—আনেক
সমর তাহারাই বিদ্যোগী দলভুক্ত
হর্মী পড়িত, অথচ সরকারের বিভনও ভোগ করিত। এই
সকল চরেরা বিদ্যোধী এবং
বড়যন্ত্রকারীদের অনেক সাহায্য
করিত।

পৃথিবীর আর কোনো দেশের লোক সরকারের গোরেন্দা-বিভাগকে এত ভর করিত বলিরা মনে হর না। রাজ্যের মধ্যে বিচার বলিরা কিছু ছিল না। পুলিশের কথার উপর আর কাহারো কোনো কথা চলিত না। পুলিশের এই ক্ষমতার অপব্যবহার রাশিয়াতে জারের সময় চরম পরিণতি লাভ করে।

রাশিয়ান ক্বাকের চক্রহান ঠেলাগাড়ী

জন্মণাভ করিত, তাহা হইলে রাশিরাতে জার শাসনের অবসান খুব সম্ভবত হইত না। জারের সমরে যাহার! বৃদ্ধিমান বলিরা পরিচিত ছিল, তাহারা নিজের স্বার্থ লইয়!

থাকিত, দেশের এবং দশের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি দিবার সমর তাহাদের ছিল না। যাহারা দেশের মঙ্গলের জন্ম চিস্তার করিত, তাহারা চিস্তার বেশী আর কিছু করিতে পারিত না। মুথ স্কৃটিরা কিছু বলার নামই ছিল রাজবিজাহ করা।

ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপারেও
রাশিয়ানদের প্রাচ্য দেশের লোকদের
সহিত মিল দেখা যার। রাশিয়ান
বণিকের সহিত ব্যবসা করিতে
হইলে প্রথমে তাহার সহিত বন্ধুছ
করিতে হইবে। প্রথমবার দেখা
করিবার সময় তাহার সহিত ব্যবসা
ছাড়া অক্স বে কোনো বিষয়ে কথা
বলাই বৃদ্ধিমানের কাজ। প্রথম
সাক্ষাতেই ব্যবসায়ের কথা পাড়িলে,



ক্সাক সেনাদল

জারের সমরেও যদি রাশিরাতে ইটালির ম্যাট্নিনি, রাশিরান বণিকের মন বিগড়াইরা যার,এবং একবার মন বিগ গ্যারিবন্ডি, ক্যাভুর ইত্যাদির মত রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি ড়াইলে আবার তাহাকে সোজা করা অত্যন্ত কষ্টকর কাজ। বিভারবার সাক্ষাতের সমর ছুপাঁচটা বাবে কথার সঙ্গে একটু ঠাটা ভাষাসার চেষ্টা মন্দ নয়। ভার পর ক্রমে ক্রমে একটু আখটু ব্যবসার কথা পাড়া বাইতে পারে। কিন্তু বেনী

কিছু বলা সুযুক্তি-সম্পত নয়।
বার ত্এক দেখা সাক্ষাতের
পর বিশিককে নিমন্ত্রণ করা

উচিত। নিমন্ত্রণে খাওরা দাওরার প্রচুর আরোজনের সঙ্গে
আন্ত পাঁচ রক্ষ আমোদ করিবার ব্যবহা যত থাকিবে ততই
ভাল। খাওরা দাওরা শেষ
হইবার পর রাশিরান বশিকের
কাছে বাহা কিছু প্ররোজন
সবই আদার করা বাইতে পারে।
একবার ব্যবসার সম্বন্ধ স্থাপিত
হইলে থার চিস্তার কারণ নাই।

ইহারা বাহাকে বন্ধু বলিরা গ্রহণ করে তাহাকে সহজে ভোগে না, এবং তাহার উপকার করিবার জন্ম নিজের ক্ষতি বীকারও করিতে পারে। মন্কাও সহরেই বেশীর ভাগ পাকা রাশিরান বণিক দেখা যার। ইহাদের অধিকাংশই প্রথম বরুসে চারা ছিল, এবং হর ত মাত্র করেক বছর গ্রাম ছাড়িরা সহরে



বসাক মেনানী ও তাহার আরদাণী

ব্যবসা করিতে আণি রাছে। ইঞাদের ব্যংসার-বৃদ্ধি ইরোরোপের অঞ্চান্ত দেশের ব্যংসারীদের তুলনার কম নয়, অধ্য ইহারা নিজের দেশ ছাড়া অন্ত কোনো দেশের বিশেষ



রাশিয়ান সেনার জীঞ্চা-কৌতুক

( বরকের উপর বানিগাছের মতন যথে ছুইজন লোক চড়িরা বিশ্বরা আছে— ছবজন সেনা তাহাদের-যুরাইতেছে। ক্লেন্তের চক্র বলি হঠাৎ থানিয়া বার, আরোহী ছুইজন জমনি তৎক্ষণাৎ পশাত তুবার-সমূলে।)

থবর রাথে না। লেখা পড়াও ইহাদের না জানার মধ্যে। অবস্তু সকলের সহক্ষে ইহা বলা হইতেছে না।

মদকাওএর বলিকেরা সাধারণতঃ অতিবিপরারণ হর। কাহাকেও ভাল লাগিলে তাহার জক্ত তাহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিরা থাকে। অনেক বলিকের শিল্প সম্বন্ধে আশ্চর্য্য ক্রচি আছে। এবং শিল্পের উন্নতির জক্তও ইহারা অনেক অর্থব্যর করিরা থাকে।

এই সমস্ত বণিকদের পুত্রেরা প্রায় সককেই শিক্ষালাভ করিবার জম্ম বিদেশে বাইভেছে। বেশীর ভাগ বায় জার্মাণি। সাধারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া ইছারা মনোভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। আতীর রীতি নীতি, আচার ব্যবহার, শিক্ষা-পদ্ধতি ইত্যাদি অবহেলার জিনিদ্দর, এই বোধ অনেকের জ্পিতেছে। যাহা কিছু বিদেশের, তাহা সব শ্রের—এই অতি প্রান্ত ধারণা ঘৃতিরা যাইতেছে: রাশিয়ার এই অবস্থার সহিত আমাদের দেশের লোকের প্রথম ইংরেজি শিক্ষালাভ করার সমরের তুলনা কর্ম যাইতে পারে। হঠাৎ নতুন শিক্ষা লোকের চোঝে এমই ভীষণ ধাঁধা লাগাইরা দের বে, তাহারা দেশের সব কিছুকেই অত্যন্ত তাচ্ছিল্য করে। আমাদের দেশেও ঠিক এই অবস্থা হইরাচিল।



রাশিয়ান সেনাদের নৃচ্া-গীত বান্ত

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা রাশিরার বাহিরে গিরা শেষ করিলা লয়।
বিদেশ হইতে প্রাচারপ্রন করিয়া তাহারা পৈতৃক ব্যবসারে
প্রবেশ করে, কিন্তু অনেকেই বর্ত্তধান পদ্ধতিতে কাজ
চালাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। তাহারা শিক্ষাতেও
বেমন নবা-তন্ত্রের, ব্যবসা-বাণিজ্যও তেমনি নতুন ভাবে
চালাইতে হয়।

যে সকল রাশিরান পূর্ব্বে বিজেশের শিক্ষা লইরা দেশে কিরিড, তাহারা নিজেদের দেশের সব জিনিসের উপরেই একটা বিষম ঘূণার ভাব দেখাইত। দেশের রীতি নীতি, শিক্ষা, লোকের আচার ব্যবহার সবই অত্যন্ত সেকেলে— এই ছিল ভাহাদৈর মত। এখন আবার ক্রেমে ক্রমে এই বিদেশে শিকাপ্রাপ্ত রাশিরানরা নিজের দেশে বিদেশে রাজনীতি, আচার-ব্যবহার চালাইবার চেষ্টা পাইরাছিল কিন্ত বিশেব সাকলা লাভ করিতে পারে নাই। কভ কতক বিষরে অবশ্র ভাহারা যুৎসামাল ক্রভকার্য হইরাছিল কিন্ত বর্ত্তমান সমরে যে সমস্ত রাশিরান বুবক বাশিক্তা বিষ বিদেশ হইতে শিকা পাইরা আসে, ভাহারা ব্যবসা-বাশিক্তে রীভিনীতি পরিবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিভেছে। চেই কল কি হইবে ভাহা এখনও বলা যার না। ভবে অভে ক্লেত্রেই দেখা যার যে, হঠাৎ পরিবর্ত্তন সম্ভ করিতে পারিরা ভাহারা অসম্ভব রক্ষম ক্ষতিপ্রস্ত হইভেত্তে প্রাচীনেরা পুরান পদ্ধতিতেই বিখাদী, ভাহারা সেই ভা

নিজেদের ব্যবসা চালাইতে চায়। নবানেরা নতুন ভাবে সব করিতে চায়; কিন্তু প্রচলিত ধারাকে পরিবর্ত্তন করিয়া নতুন ধারা চালাইতে হইলে যে প্রকার শিক্ষা এবং অধ্যবসায়ের প্রোজন, তাহা অনেকেরই নাই। এই প্রবীণ এবং নবীনের ছম্বে কে জয়ী হইবে—তাহা আরো কিছুকাল পরে বলা সহজ হইবে,—এখনও স্থির করিয়া কিছু বলা যায় না।

বর্ত্তমান শিক্ষিত রাশিয়ান যুবক ইরোরোপের অস্থান্ত দেশের শিক্ষিত যুবক অপেক্ষা অনেক বেশী পড়াশুনা করে এবং অনেক বেশী জানে। তাগারা প্রায় সকল বিষয়েই কিছু না কিছু জানে। কেবল যে পুস্তক বা বিষয় ক্লাশে নাই, তাহার রদলে দোকানের দ্রব্য-সম্ভারের কতকপ্রলি
দ্রব্যের ছবি রঙ্বেরঙে এই সাইন-বোর্ডে আঁকা পাকে।
বছর দশ আগে রাশিরার অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর ছিল
বলিরা এই প্রথার সাইন-বোর্ড টাঙ্গান হইড, বাহাতে লোকে
সাইন-বোর্ড দেখিরাই দোকানে দ্রব্য থরিদ করিবার সাহায্য
পাইতে পারে। যে দোকানে দ্রব্য থরিদ করিবার সাহায্য
পাইতে পারে। যে দোকানে দ্রব্য থরিদ করিবার সাহায্য
পাইতে পারে। যে দোকানে দ্রব্য থরিদ করিবার সাহায্য
পাইতে পারে। যে দোকানে দ্রব্য থরিদ করিবার সাহায্য
পাইনে নানা প্রকার শাক্-সজীর ছবি সাইন-বোর্ডে
আঁকা থাকে—আঙ্গুর, আপেল ইত্যাদি স্থমিষ্ট ফলের ছবি।
পুর্ব্বে বণিক এবং সাধারণ ক্রেতা সকলকেই এই সাইন-বোর্ড
দেখিরা দোকান স্থির করিতে হইত। বর্ত্তমান সমরে ক্রমে



রাশিয়ান সেনাদলের ফুটা প্রস্তুত করিবার ভুম্পুর

পড়িতে হইবে, তাহা পড়িয়াই সে ক্ষান্ত থাকে না। যুগ
বুগ ধরিয়া অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবিয়া থাকিবার ফলেই
বোধ হয় ইগাদের পড়াগুনাতে এত আনন্দ, জ্ঞানলাভে
এত উল্লম। এই উল্লম এবং আনন্দ যদি স্থায়ী হয়, তবে
আশা হয়, কয়েক বছরের মধ্যেই রাশিয়া শিক্ষা-দীক্ষায়
ক্ষগতের অল্ল কোনো দেশের পিছনে পড়িয়া থাকিবে না।
এমন কি, আগাইয়া যাইবার সন্তাবনাও কম নয়।

রাশিরাতে এখনও বিবিধ দোকানের সামনে বিচিত্র সাইন-বোর্ড টাঙ্গান আছে দেখা বার। দোকানের নাম বা কি দ্রব্য থিক্রের হয়, তাহা এই সাইন-বোর্ডে লেখা ক্রমে দোকানের বিবরণ-লেখা সাইন-বোর্ড টালান আরম্ভ হইতেছে। পূর্বকালে বণিক-সম্প্রদারের বিশেষ পোষাক ছিল। আইন করিরা এই পোষাক ছির হর নাই। বণিক-সম্প্রদার নিজেরাই ভাহাদের পোষাক সাধারণ লোক অপেকা একটু অল্প রক্ষের করিরা লইত। ভাহারা ফুক-কোটের মত এক প্রকার লাম পরিত; উচু বুটের মধ্যে পারলামার পা ঢুকাইরা রাখিত। দাড়ি কামাইত না। চুল খাড় পর্যন্ত লখা করিরা ছাঁটিত। বড় রক্ষের ব্যবসা-বাণিল্য যাহা-কিছু স্বই বিশেষ বিশেষ চারের দোকানে বা আভভাতে হইত। দিনের একটি

বিশেষ সময়ে বড় বড় ব্যবদায়ীরা এই চারের স্থাভটাতে আদিয়া ব্যবদা সংক্রান্ত কথা-বার্ত্ত। এবং চা পানাদি

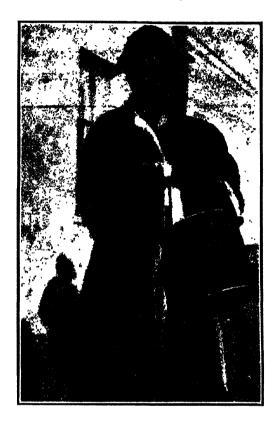

রাশিয়ান তাতার জাতীয় লোক

করিতেন। প্রার সকল বড় বড় সহরেই এই প্রকার চারের দোকান একটি করিরা থাকিত। গত মহাবিদ্রোহের সমর পর্যান্ত রাশিরার ব্যবসা-বাণিজ্য এই প্রকার চারের দোকানে বসিরাই চলিত।

কিন্ত পেটোগ্রাড সহরের ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকাংশই জার্মাণ, ইংরাজ এবং স্থইডদের হাতে ছিল। ইহাদের মধ্যে আবার জার্মাণরাই বেণীর ভাগ ব্যবসা হাতে রাথিয়াছিল। পারে। জার্মাণদের ব্যবসা-সংক্রাস্ত অফিসগুলি পরিষার-পরিচ্ছন এবং সদা-সর্বদা ফিটফাট থাকিত। তাহারা এই অফিসে বসিয়াও বাবসা চালাইত: আবার দরকার হইলে চা-এর আড্ডাতে বসিয়াও সকল কাজ-কর্ম করিতে পারিত। জার্ম্মাণ ব্যবসায়ীদের কর্মচায়ী এবং ক্যানভাসার্মা চমৎকার রাশিয়ান বলিতে পারিত। বেশী দিনের জন্ম ধারে জিনিসপত্র বিক্রিও ইহারা বিনা আপদ্বিতে করিত। থরিদারের স্থবিধা সকল দিক্ দিয়াই এই জার্মাণ ব্যবসায়ীরা দেখিত। এই কারণে রাশিয়ান থরিদার প্রথমেই জার্মাণ দোকানে প্রবেশ করিত। এই সকল কারণে রাশিয়ান ব্যবসা বাণিকোর উপর জার্মাণদের প্রভাব বড কম ছিল না। সহরের বড বড় দোকানের ভাষাও ছিল কার্মাণ। রাজসভাতে জার্মাণ আদব-কায়দার প্রচলন ছিল। জার. তাঁচার আমীর-ভমরাচদের জার্মাণ উপাধি ছারা গৌরবালিত করিতেন। জারের Foreign office জার্মাণদের হাতে ছিল। মোটের উপর রাশিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য এবং রাষ্ট্রের উপর জার্মাণদের প্রভাব অতাস্ত বেশী চিল। জার্মাণি ইচ্ছা করিলে তাহার এই প্রচণ্ড প্রভাব ক্রমশ: বিস্তার করিয়া রাশিয়াকে ভাহার করতলগত করিয়া রাখিতে পারিত। গত মহাযুদ্ধই ইহা নষ্ট করিয়া দেয়।

ঝাঁটি রাশিয়ান সহর বলিতে হইলে মসকাও সহরকেই বলিতে হয়। পেট্রোগ্রাড সহরে বহির্জগতের প্রভাব



ক্রিমিয়ার সমুদ্তীরে তাতার জাতীর গ্রাম্য সরাই

জার্মাণরা অতি তাড়াড়াড় অন্ত দেশের লোক এবং অত্যন্ত বেণী, ইহা সহর দেখিবামাত্র বৃথিতে পারা যায়। আচার-ব্যবহারের সহিত নিজেদের খাপ থাওরাইরা লইতে মসকাও সহরের বাজার একটি দেখিবার জিনিস। এমন জিনিদ নাই যাহা বাজারে পাওয়া যার না। কেবল কোথার কোন্ত্র পাওয়া যাইবে, তাহা জানা থাকা চাই। বাজারের সম্বাদ্ধ এই জ্ঞান না থাকিলে নতুন লোক হয় ত সমস্ত দিন ঘূ<sup>হি</sup>য়াও তাহার দরকারী জব্যের সন্ধান পাইবে না। রবিবার দিন বাজারে হাট বদে। এই দিন চার পাচ ঘণ্টা সময় এই হাট দেখিয়া যে কোনো

লোক বেশ কাটাইয়া দিতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে যাদও এই হাটের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, ভাছা হইলেও এখনও এইখানে খুব বেশী পরিমাণে কেনা-বেচা হইয়া থাকে। সহরের লোকেরাও নানা বিচিত্ত পোষাক পরিয়া, এই হাটে কিছু কিনিবার না থাকিলেও, বেড়াইতে মাসে।

পেট্রে:গ্রাড সহরের বাজারগুলির কোনো প্রকার পারবর্তন মহা বিজ্যোহের পরেও হর নাই। পেট্রেগ্রাডের বাজারেও স্থায়ী দোকান ইত্যাদি আছে—কতকটা কলিকাতার নিউ-মার্কেটের মত। প্রধান বাজারের পাশেই ইছাদদের বাজার আছে। ইছাদদের বাজারে জত্যস্ত মহার্থ এবং দামা জিনিস হইতে জারগ্ধ করিয়া পুর সাধারণ জ্ব্যাাদ্ভ বিক্রন্ন হয়। পুরান জিনস্থ এই বাজারে বেশী থাকে।

পোট্রাগ্র ড সহর এমান দেখিতে বিশেষ
মনোরম নহে। কিন্তু কতকগুলি খাল
খাকাতে খালের জলে সন্ধাবেলার যখন
ছই পালের গাছপালার এবং ঘর বাড়ীর
আলোর ছারা পড়ে, তখন বান্তবিকই ইহা
দেখিতে অত্যন্ত ফুন্দর হয়। শীতকালে এই
খালের জল কমিয়া বরক হইরা যায়। তখন
পোট্রাগ্রাড সহরের দৃগ্র আর এক দিক দিয়া

বেশ স্থানর দেখিতে হয়। চারিদিকে শাদা। বরকের উপর অনেকে এই সময় "স্কেটিং" করিয়া থাকে।

"স্কেটিং" কবিবার ক্লাব আছে। প্রত্যেক ক্লাবের
নির্দিষ্ট স্থান আছে। নিজ নিজ স্থান প্রত্যেক ক্লাব
্রেলিং দিরা বিরিয়া রাখে। চা খাইবার হর, কাপড়
ছাড়িবার হর, ব্যাও বাজিবার স্থান—স্বই এই সময়

এই ব্রফের উপর তৈরার হর। দেশের সাধারণ লোকেরা এক সমর এই সকল আনন্দে যোগ দিতে পাইত না, আজকাল গণতরের দিনে পার। পেট্রোগ্রাভ হইতে সমুদ্র অতি নিকটে। গালফ্ অব্ কিন্ল্যাঞ্ এই সহর হইতে অতি নিকট। এই গাল্কে লেভা নদী গিরা পড়িরাছে। নদী বেধানে সমুদ্রে গিরা পড়িরাকে, সেইখানে



জিমিরার সমৃত্যোপকৃলে
করেকটা বীপ আছে। পেট্রে'গ্রাড সহর যাহারা দেখিতে যার,
ভাহারা এই বীপগুলি না দেখিরা পারে না। বীপে একবার
অন্ততঃ তাহাদের যাইতেই হয়। পূর্বে এই সমস্ত বীপে
পান-ভোজন এবং নৃতাগীতাদির জক্ত বছবিধ ব্যবস্থা
ছিল। ধনীরা শীতকালে,বরফ্রে উপর দিরা শ্লেকে চড়িরা
এই স্কল বীপে আবোদ আহলার্ছ ক্রিতে গ্রন ক্রিত।

পেটে প্রাভ সহবে এবং তাহার কাছাকাছি ছাপ **গু**লিতে ২ৎসরের আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে ঋতুর ভালর দিকে পরিবর্ত্তন হয়। এপ্রিল মে মালে বরফ গলিয়া ভালিতে স্বরু হয়। এই সমন্ন এক মান প্রকৃতি তার থাকে – কোনো দিকে ্এক প্রান্ত হইতে অন্ত প্রান্ত প্রথান্ত ভ্রুণ করিলে একই

প্রাণ সঞ্চার হইয়াছে। দারুণ শীতকাল হইতে ঋতু ডিনেম্বর মাস পর্যান্ত ঋতুর কোনো স্থিরতা নাই। নব যেন একলাফে বসন্তকে ডিঙ্গাইয়া একেবারে গ্রীয়ে আসিয়া পড়িয়াছে। রাশিয়ার নর্বতেই প্রায় এই প্রকার হয়। তবে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে হর। রাশিয়ার



সহায়-সম্পত্তিহীন নিরাশ্রম রাশিয়ান নরনারী।

কোনো দাড়া নাই। প্রকৃতি প্রতীক্ষমানা ব্লিয়া মনে হয়। তার পর হঠাৎ এক রাত্রির মধ্যে চারি দিকের কাল কাল গাছের ডালগুলি সবুলে ভরিয়া যায়। গাছ পাতা কুলে ভবিষা ওঠে। মনে হয়, যেন যাত্ৰ বের সোণার কাঠির ছোঁরাচ পাইরা এক রাত্রিতে মৃত প্রকৃতির বুকে সময়ে কোথাও শীত, চারিদিক বরফে শাদা, কোথাও বসস্ত, চারিদিকে সবুজ, গাছপালা ফুলে ফলে ভরা, কোথাও বা বর্ষার জনধারায় চারিদিক আছয়। একই সময়ে এই প্রকার বিভিন্ন অবস্থা পৃথিবীর ধুব কম স্থানেই (पथा याव।

## ছেলেদের কাও

জীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল্

वफ छाडे कीवनकृष्य किलान मधनांगती होरा मुकूलि, এবং ছোট ভাই বিলাস কাষ্ট্ৰম হাউসে এপ্ৰেসার।

চুই ভাইএর চেহারা এক প্রকৃতিও ছিল চাকুনীর অনুরূপ। জীবনকুষ্ণ যোটা সোটা, ঢিলে ঢালা প্রকৃতির-বাহা ঘটিতেছে ঘটুক এই ধরণের। বিলাসচক্র রোগা,

नचा, नारव वे कार्यान, व्हें भरते, अवः नकन विनिमत्क जान করিয়া পরীকা না করিয়া মানিয়া শইতে প্রস্তুত নহেন।

অবচ এই হুটি ভিন্ন-প্রকৃতির ভাইএর মধ্যে এভাবৎ कान वड़ तकरमत अविम रह नारे,-- मःशात-ठळ अकवकम মন্তর-গতিতে চলিয়া আনিভেছিল।

চক্র চলে চক্রীর ইঙ্গিভে; এবং এভদিন চক্রীরা চুপচাপ

ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁহাদের মধ্যে মনোমালিক্সের স্ত্রপাত হইল, এবং যেখানে এতদিন বহিরা আসিতেছিল মলরানিল, সেখানে উঠিল ঝড়।

ছোট গিন্ধী স্থ্যমার থরচ দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছিল।
থিয়েটার, সিনেমা—এত প্রায় প্রাত্যহিক হইরা দাড়াইরাছিল,
তছপরি আফিসার মাহুষের টামে বাওয়া শোভা পায় না
বলিয়া স্থামীর জন্ম মোটর আসিল। বিলাস যথন মোটরে
করিয়া সাঁ করিয়া কাষ্টম হাউসে চলিয়া যাইতেন, বড় ভাই
জীবনক্ষক তখন চাপকানের উপর চাদর জড়াইয়া মছরগতিতে টামের পথে যাতা করিতেন।

বিলাদের চক্ষেত্ত এটা বিসদৃশ ঠেকিয়াছিল। সেইজয় এক দিন বড় ভাইকে বলিলেন, দাদা, আমি ভোমাকে মোটরে পৌছে দিয়ে আপিস যেতে পারি।

জীবনকৃষ্ণ হাসিরা বলিলেন, মোটরে গেলে সওদাগরী আপিসের চাকুরি থাকা কঠিন হবে, ভারা, আমার ট্রামেই ভাল।

বিশাসচক্র মুথ গন্তীর করিয়া মোটরে আবোহণ করিশেন, এবং জীবনকৃষ্ণ পায়ে ইাটিয়া ট্রামের উদ্দেশে চলিলেন।

এটাও হরত কোনও রকম করিরা সহিরা যাইত, কিন্ত পর মানের গোড়ার যথন বিলাস তাঁহার দের'র অর্দ্ধেকের অপেক্ষা কম দিলেন, তথন অন্ধর-মহলে উঠিল ভীবণ ঝড়।

সংসারটিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন জীবনকৃষ্ণ। তাঁহার আর ছিল ছোট ভাইরের চেরে সর্বপ্রকারে বেনী, কিন্তু খরচ ছিল সর্বপ্রকারে কম। স্তরাং সকল রক্ষের অভাব পূবণ করিবার ভার ছিল তাঁহার উপর, এবং বড় ভাইরের কর্ত্তব্য মনে করিয়া তিনি তাহা নির্বাক্ ভাবেই করিয়া আসিতেন।

কিন্ত তাঁহার পারে হাঁটিরা যাওরা এবং বিলাসের মোটরে চড়িরা বাওরা, সব চেরে বেণী আঘাত দিরাছিল জীবনক্তফের ত্রী মোক্ষদাকে। বিলাসের এই বিসদৃশ ব্যবহারে এই নারীর অন্তর ভিতরে ভিতরে ক্রোধে ক্লিরা উঠিত, এবং পর মাসের গোড়ার সেই ক্রোধ অন্তরের আবরণ ভেদ করিরা একেবারে বাহিরে প্রকাশ হইরা পড়িল।

উত্তরে স্থরমা যে সকল কথা বলিল, তাহা মনের মিলের

পক্ষে মোটেই অমুকৃল নহে, এবং স্থামা এ কথাও জানাইতে ভূলিল না, যে যৌথ সংসার যদি তাহাদের দোবে চলিতে রাজী না হয়, ত' তাহার পৃথক হইতে আপত্তি নাই।

বিলাস আপিন হইতে ফেরার পর সে রাত্রে আনেককণ পর্যাস্ত মোটা এবং দক্ষ গলার ছই কুদ্ধ নরনারীর উচ্চ আলাপের শ্বর বিষধরের গর্জনের মত ফুঁদিতে লাগিল।

₹

দকালবেলা বাড়ীর চেহারা বর্ধার মেবের মত থম্থমে— অদুর-ভবিশ্বতে একটা প্লাবনের স্কানা করিতেছিল।

জীবনকৃষ্ণ বাহিরের বারান্দার একটা চেরারে শুষ মুখে বিসরা ছিলেন। সংসার কোন পথে চলিয়াছে ভাষা জাঁহার অজ্ঞাত ছিল না, কিন্তু, ভিতরে ভিতরে যে ক্ষর অনেক দিন ধরিরাই চলিতেছে, তাহার কুৎসিত প্রকাশের মুহুর্ত যে সল্লিকট এই কথা মনে করিরাই তাঁহার অক্তর যেন শিহরিরা উঠিতেছিল।

বিলাদ আদিরা অদূরে আর একটা চেরারে বদিরা খানিককণ আকাশের দিকে চাহিরা রহিলেন।

কথা কাহারও মুখ দিয়া কিছুক্ষণ বাহির হইন না। বিলাস আকাশের নীলিমা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং জীবনকৃষ্ণ দেওয়ালের একটা ভালা ফাটলের দিকে চকু নিবন্ধ করিয়া রহিলেন।

অর্থাৎ উভয়েই বৃঝিয়াছিলেন যে সুহুর্ক আদন্ধ।

কথা কহিলেন বিলাস। বলিলেন, এবার একটা বন্ধোবস্ত করতে হয়।

জীবনক্ষের বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল। বিলাসের মুখের পানে চাহিয়া কহিলেন, কিসের বন্দোবক্তের কর্মী বলচ।

বিলাস বিপদে পড়িলেন। যে লোক বুঝিরাও বোঝে না ভাগাকে বোঝান কঠিন। অথচ কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলিতেও মুথে বাধে।

চোঁক গিলিয়া কহিলেন, একসঙ্গে থাকার অস্থবিধা হ'ছে।
জীবনক্বঞ্চ একটা দীর্ঘনিঃখাদ ফেলিয়া কহিলেন,
এতদিন ত হরনি। এটা তোমার নতুন অস্থতব।

বিলাস কঠিন হইয়া কহিলেন, নতুন হ'তে পারে, কিন্ত মিখ্যা নয়। জীবন কহিলেন-কি চাও ?

একসক্ষে থাকার যথন অসুবিধা হ'চেছ, তথন একত্র থাকার প্রয়োজন দেখি না।—

তোমার অভিক্রচির বিক্রম্বে আমি বেতে চাইনে—বাবার ক্ষমতাও নেই বোধ হয়।—শেষের দিকটা জীবনক্সফের গলা কাঁপিয়া-উঠিল।

থানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া বিলাস কহিল, তাহ'লে কাল থেকেই।

कीयन कृश्लिन, जान।

পাড়ার ছ'চার জনকে ডেকে জিনিসপত্রপ্তলো ভাগ ক'রে নিলে ভাল হয় না ?

জীবন চুপ করিয়া রহিলেন। চোথ হুটো ঝাপ্সা ছইয়া উঠিল। তাহার পর সহসা বিলাসের মুথের দিকে চাহিয়া কহিলেন, না—না, পাড়ার লোককে আর জানাতে হবে না বিলাস! এ লজ্জা আমাদের মধ্যেই থাক! তোমাকে আমি বিশাস করি বিলাস। জিনিসপত্র তুমি যেমন বোঝ নিও —আমার কোন আপত্তি নেই।

বেশ, কিন্তু বাড়ী ? মাঝে একটা দেওয়াল ভূলে দিলেই, ঠিক ছ' ভাগ হ'য়ে যাবে। কি বলেন ?

যম্বের মত কথাটার পুনরাবৃত্তি করিয়া জীবন কহিলেন, দেওয়াল তুলে দিলেই হবে!

দিন চার-পাঁচের মধ্যেই দেওয়াল উঠিল।

এই বাড়ীর ছইটি প্রয়োজনীয় লোকের কথা বলা হর

নাই,—তাহারা স্থার ও বিমল। স্থার জীবনক্ষের পুত্র,
এবং বিমল বিলাসের। স্থার বিভাসাগর কলেজের থার্ড
ইয়ারে এবং বিমল সেকেও ইয়ারে পড়ে। ছইজনেই বুদ্ধিতে
যেমন তীক্ষ্ক, চরিত্রে তেমনি মধুর। এবং ছই ভাইএর মধ্যে
ভালবাসা, সেও দেখিবার জিনিস—যেন জ্বাক্তর্ত্তে ছাট ফ্ল।
তাহারা থায় একত্র,শয়ন করে একত্র এবং স্থাও ছঃথ ভোগ

সংসারের অন্তরে ও বাহিরে বিরোধের কঠিন মূর্ত্তি রূপী প্রাচীর যথন উঠিল, তথন ছই ভাই স্থ্যীরের মামার বাড়ী কোরগরে গ্রীছের ছুটি যাপন করিতেছে।

মা-বাপেদের মধ্যে যখন বিভাগ হইরা গেল, তখন মামাদের বিভাগও স্কৃত:সিদ্ধ। স্কৃতরাং বিলাস কঠিন তাগিদ দিয়া বিমলকে চিঠি লিখিলেন, স্থুখীরের মামার বাড়ী থেকে ভূমি অবিলয়ে চলে আসবে!

চি.ঠটা এমনি অভিনব, বে এই ছই অনভিজ্ঞ যুবকের মনেও একটা খটুকা বাধিল। তাহারা অবিলয়েই ক্যিকাতার ফিরিল।

বাড়ী চুকিরা বিমল ডাকিল, জেঠাইমা ! জেঠাইমা ছুটিরা আদিতেই তাহারা হুণজনে প্রণাম করিল। তাহাদের আদের করিরা চুমা থাইরা মোক্ষদা কহিলেন, তোমরা থেরে এসেছ ত' বাবা !

ততক্ষণে ছইজনেই মাঝখানের সেই প্রাচীর দেখিরা বিশ্বিত হইরাছে। বিমল কহিল, ওটা আবার কি কেঠাইমা।

এই ছটি ছেলে যেন ছইটি অনামাত স্থানর কুল, সংসারের পঞ্চিল কদর্যাতার বহু উদ্ধে! ওই প্রাচীরের বে কুৎসিত অর্থ, কেমন করিয়া তিনি তাহাদিগকে বুঝাইরা বলিবেন। ভেঠাই মা চুপু করিয়া রহিলেন।

এমন সময় দেওয়ালের অবরোধ ডিলাইয়া ও-বাড়ী হইতে সুরুমার কঠিন আদেশ শোনা গেল,—বিমল শোন !

বিমল হাসিরা উঠিয়া কহিল, ওরে বাস্বে । এক দিলে এসব কি হ'রে গেছে ক্ষেঠাইমা। তোমাদের বৃঝি আড়ি হ'রে গেছে । বলিরা থিল থিল করিরা হাসিরা উঠিল।

গু-পার হইতে আবার ক্র্ম কঠের আহ্বান আসিল, বিমল!

বিমল 'স্থীরকে কহিল, চল না দাদা, মা বোধ হয় রেগেছেন, তুমি সঙ্গে না গেলে আমি ভারী বকুনি থাব।

স্থীর কহিল, এখন তুমি একলাই যাও ভাই, সামি না হয় পরে যাব।

ভাহার চেরে যে স্থার কম ভর পার নাই, বিমল ভাহা বুঝিল, কহিল, আছা ভাই ভাল।

ও-বাড়ীতে বাইতেই স্থরমা গর্জন করিরা কহিলেন, কথন আসা হ'ল ?

বিমলের আবার হাসি আসিল। কহিল, মা, অভ রাগ করছ কেন। এই ড' এলাম,—জান না ?

স্থরমা স্থর চড়াইরা কহিলেন, শোন আমার কথা।
,তুমি ও-বাড়ীতে আর যেতে পাবে না, আর, তোমার দাদার
সঙ্গে আর মিশতে পাবে না !

বিষল বিজ্ঞানা করিল,কেন মা ? কি হরেছে ভোমানের ?

স্থরমা গর্জন, করিয়া কহিলেন, ও-সব কথার তোমার দরকার কি ? যা বলি শোন, ও-বাড়ী আর মাড়াবে না, আর তোমার দাদাকে এ-বাড়ীতে আসতে মানা ক'রে দিও!

বিমলের চোথ ছটো হঠাৎ জলে ভরিরা আদিল। সে বাড় নাড়িরা কহিল, তা হবে না মা, দাদাকে ছেড়ে থাকতে পারবো না।

গলার স্বর স্থারও কঠিন করিয়া কথিলেন, ও-সব বাহাছরি রাথ! ভারী রাম-লন্ধণ ভাই হয়েছেন! কেমন ভূমি কথা না শোন—দেখি ত'!

বিমল আধ-কান্নার স্বরে কহিল, মা, তোমাদের কি ঝগড়া হয়েছে, তার জ্ঞান্ত আমাদের ওপর রাগ কর কেন ? না— দাদাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না।

সুরমার গলার আওরাজে বোধ হইল সত্তের দীমা অতিক্রম করার আর বিলম্ব নাই। কহিলেন, দেখব কার কথা থাকে। তুমি যদি ও-দিকে যাও, আর তোমার দাদার সঙ্গে মেশ, ত' তোমার পারে শেকল দিরে বেঁধে রাখব। অবাধ্য ছেলে কোথাকার।

বুকের ভিতর কারা ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল। জোর কারমা উচ্ছুদিত ক্রন্দন নিবারণ করিতে করিতে বিমল পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

•

বাইরের যৌথ বৈঠকথানার মাঝেও দেওরাল উঠিরা-ছিল। ছেলেরা রাত্রে এই বৈঠকথানা বরে ভুইড, কিন্তু সম্প্রতি ব্যবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন হইরাছিল। স্থারের বিছানা নিজেদের অংশের বৈঠকথানাতেই হইরাছিল, কিন্তু বিমলের বিছানা হইরাছিল বাড়ীর ভিতরে। পাছে ছই ভাইরে কথাবার্ত্তা হয়।

জিদ যথন মাসুযকে পায়, তথন এমনি করিয়াই পাইয়া থাকে। তথন উচিত-অনুচিত ক্সায়-অক্সায়ের বিচার লোপ পাইরা যায়।

কর্ত্তারা আপিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া যে যার অংশে চলিরা গেলেন। সন্ধার পর বৈঠকখানার বসিরা পুর্কের মত কথাবার্ত্তার উপার নাই, প্রবৃত্তিরও একান্ত অভাব। সমত ব্যাপারটাই স্থার এবং বিমলকে বেন শুন্তিত করিয়া দিরাছিল।

সুধীর স্পষ্ট গুনিতে পাইল--বিলাস বিমলকে নানাপ্রকারে

বুঝাইতেছেন ও শাসন করিতেছেন। তাঁহার ও স্থরমার কথার অবাধ্যতা করিলে তাহাকে যে কঠিন শান্তি পাইতে হইবে, সে ইলিতও বারংবার করিতে ভূলিতেছেন না। জীবনক্ষর শাসন অত কড়া না হইলেও, তিনি স্থীরকে জানাইরা দিলেন যে, ছই ভাইরে মেলামেশা করিবার চেটানা করাই ভাল, কারণ তাহাতে কাহারও মলল নাই।

• • •

শেষ রাত্রে স্থানিরর যথন ঘুম ভাঙ্গিল, তথন মনে হইল

—বেন বুকের উপর একটা কঠিন ভার চাপিয়া বিসরাছে!
রাত্রে ভাল ঘুম হর নাই,—এই একটা অপ্রভ্যাশিত ওলট্
পালট্ যেন হঃস্বপ্লের মত সমস্ত অস্তরটাকে আছের করিয়া
রাথিয়াছে!

পাশ ফিরিয়া আবার শুইল। কাল রাত্রে কোরগরেও তাহারা হই ভাইএ একত্র শুইরাছে। স্থার ভাবিয়া দেখিল,
—যত দিনের কথা মনে হয়, একটি দিনও ছই ভাইএর নিবিড় ভালবাসার মধ্যে এতটুকু ফাঁক নাই। সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল যে, নিশ্চয়ই আফ বিমল তাহারই মত জাগিয়া আছে। এবং এই কথা মনে করিয়া তাহার ছই চোধ জলে ভরিয়া উঠিল।

"q|q|--"

স্থার চকিতের মধ্যে উঠিরা বসিরা দেখিল—পাশে বিমল।

বিন্দ্ৰিত ও ভীত হইয়া স্থানীয় কহিল, ভূই এখানে এলি যে বিমল ?

বিমল হাই তুলিরা কহিল, সমন্ত রাত্তির ঘুমুতে পারিনি দালা।

তোর এথানে আস্তে ভর করণ না বিমণ ?

একটু একটু কর্ছিল বই কি । কিন্তু স্বাই ত যুসুছে। আছো দাদা ভাই, ভোমার আমার জন্তে মন-কেমন করে না ?

স্থার দেওয়ালের দিকে মুধ কিরাইয়া কহিল, করে না আবার ?—পুব করে।

তবে আমি আসব না কেন 🕈

স্থার ভাষাকে আণিখন করিরা কহিল, তা হ'লে ভূমি যে ভারী বকুনি থাবে—হয় ত বা মারও থাবে। ভাতে বে আরও কই হবে ভাই। বিমলের ছই চোধে জল আসিরাছিল। সে কহিল, আছো দাদা, এ সব কেন হ'ল । বেশ ড' ছিলাম আসরা।

স্থীর কহিল, কেন হ'ল তা ত জানিনে। কিন্তু আমাদের যে কি দোষ তাও ত' বুঝিনে।

বিষণ যাড় নাড়িরা আর্দ্রকঠে বলিল, না—এমন করে থাকতে পারব না দাদা। ওঁরা যদি আড়ি করে থাকেন ত করুন, কিন্তু আমরা কথ্থনো আড়ি করব না, কি বল দাদা।

স্থীর বিমলের ছই হাত আপনার হাতের ভিতর লইরা সবেগে মাধা নাড়িরা কহিল, কথধনো না।

বিমল কহিল, কিছুতেই আমরা ছাড়াছাড়ি হব না।

স্থার কহিল,কিছুতেই নর। কিন্তু বিমল তুই যা ভাই— ওঁরা যদি জানতে পারেন যে তুই এসেছিল, তা হ'লে ভোকে ভারি ছঃখ দেবেন।

বিমল কহিল,—দিন গে। দাদা, দিনের বেলার ত দেখা হবে না, আমি ওপরের ঘরের দোরের ফাঁক দিরে তোমাকে চিঠি দোবো—জবাব দিও—কেমন ?

ऋधोत विनन, प्लारवा—िक इ जूरे या ভारे।

বজ্পাত হইলেও বোধ করি ছই ভাই তত বিশ্বিত হইত না, যত বিশ্বিত হইল,পাশের ঘর হইতে স্থরমার কঠিন জাহবানে,—বিমল।

আসর বিপদের ভরে ছই ভাই নির্নিয়েষে পরস্পরের দিকে চাহিরা রহিল।

আবার সক্রোধ আহ্বান—বিমণ !

' এই প্রতিহিংসা-পরারণা নারীর মনের গভীর সন্দেহ তাহার চোথ হইতে খুমকেও তাড়াইরাছিল। শেব রাত্রে দেখিতে আসিরা যথন সে দেখিল যে বিমল ঘরে নাই, তথন ক্রোধের আর অপমানের সীমা-পরিসীমা রহিল না।

ও-বাড়ীতে সমস্ত সকাল খরিরা বিমলের উপর যতই শাসন ও অত্যাচার চলিতে লাগিল, এ-বাড়ীতে স্থারের চোথ ফাটিরা ততই অবিরল জল পড়িতে লাগিল।

পরদিন শেব রাত্তে স্থরমা আবার বিমলের বরে উকি মারিরা দেখিল---বিমল নাই ! রাগে সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল। আজ তাহাকে বে শান্তি দিতে হইবে,তাহার কথা মনে করিয়া স্থরমার নিজের বুকের ভিতরটাই শিহরিয়া উঠিল।

বৈঠকথানা ঘরে নিজেদের অংশে দাঁড়াইরা স্থরমা কাণ পাতিয়া শুনিতে চেষ্টা করিল, ছই ভাইরে কি কথা হইতেছে। কিন্তু আজ আর কোন শব্দ পাওরা গেল না,— বৈঠকথানা ঘর নিশুক।

তথন স্থরমা ডাকিল—বিমল! কোনও উত্তর নাই,
—শুধু নিজের স্থর বৃহৎ বৈঠকধানা-খরে প্রতিধ্বনিত হইরা
ফিরিতে লাগিল।

তথন আরও জোর করিরা ডাকিল, বিমল, স্থার ! কোনও উত্তর নাই !

ভন্ন করিতে লাগিল, বুকের ভিতর কেমন অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। তথন স্থরমা ফিরিরা গিরা স্বামীকে উঠাইরা কহিল—বিমল আজ আবার নেই।

বিলাস মার-মূর্ত্তি হইরা উঠিয়া বসিলেন, "রাঙ্কেল আজ আবার গিরেছে ?—দেধ্ব তাকে।"

স্থরমা কহিল, "কিন্তু বৈঠকথানা ব্যবেও ত নেই। ছল্পনকে ডেকে কারুর সাড়া পেলাম না।" স্থরমার স্বর নরম।

বিলাস কহিলেন, নেই! সে কি ? কোথার গেল ? কোথার গেল তা কি জানি! ওগো তুমি দেও না একবার!

তথন খোঁজ পড়িরা গেল। এ-বাড়ী ও-বাড়ী ছই বাড়ীর লোক পাতি পাতি করিয়া সমস্ত বাড়ী খুঁজিল, কিছ কোখাও তাহাদের পাওয়া গেল না। চারিদিকে খোঁজা-খুঁজিতে সকাল হইয়া থানিকটা বেলাও বাড়িয়া গেল।

অবসর মনে বিলাস জীবনক্নক্ষের কাছে আসিরা বসিরা পড়িলেন। বলিলেন, তাদের ত' কোথাও পাওয়া গেল না দাদা।

জীবন কহিলেন, তারা কোথাও চলে গেছে বোধ হয়। বিলাস কহিলেন এখন উপায় ?

জীবন, কহিলেন, উপার এখন তারাই। যদি দরা করে ফিরে আসে। বিলাস, তারা আসবে কি না জানি না, কিন্তু আমাদের ভারী শিক্ষা দিরে গেল। আমরা তাদের বাপরা, কিন্তু আমাদের চেবে তারা ঢের উচু। আমরা ভাদনটাকে পারা-পোক্ত কর্তে কিছুমাত্র অবহেলা করি
নি, জোর করে অভ্যাচার করে ভাদের এই বিরোধের মধ্যে
টেনে আনবার চেষ্টার ক্রটি করি নি, কিছ এই ছটি ছোট
ছেলের কাছে আমরা একেবারে হেরে গেলাম। ভোমার
মত আমার চোখেও কল আস্ছে বিলাদ, কিছ আমি এটাও
বৃশ্বছি যে আমরা কাঁদবার মতই পাপ করেছি।

এখন কি করা বার ? পুলিশে থবর দোবো কি ? না আরও একটু দেখব ? থাবার সময় পর্যান্ত না হয় দেখি।

তারা থাবার লোভে বে এ বাড়ীতে ফিরবে না তা নিশ্চর। পুলিশে থবর বদি দিতে হর ত'দেরী করার কোন লাভ নেই। কিন্তু পুলিশেও বে তাদের নাগাল পাবে, তা' মনে হর না। আমার মনে হর তারা বতকণ না জান্বে বে আমরা আমাদের সংশোধন করেছি—ততকণ তারা ফিরবে না। তাদের পরস্পরের ভালবাসার পথে দাঁড়াব, এ সন্দেহ বতদিন তাদের থাক্বে, ততদিন তাদের কেউ ক্রোভে পারবে না।

কিন্তু কি ক'রে তাদের দে কথা জানান বার 🤊

ভাদের জানাবার আগে, আমাদের নিজেদেরই একটা লেখাপড়া হ'রে বাওরা দরকার; নিজেদের বর না সাম্লালে ভাদের ভেকে কোন লাভ নেই।

चार्गित वा वन्तवन मिट मण्डे श्व ।

জীবন কহিলেন, অধীর হ'রে কোন লাভ নেই। তুমি পুলিলে থবর দেওগে। আমি তাদের বন্ধদের কাছে যদি থবর নিতে পারি দেখি। এই জন্মরী কাজগুলো সেরে এ সহজে ভাবা যাবেঁ।

সদ্ধা হইরা গিরাছে। এই বাড়ীর হুর্ভাগা নারী ছইটি
সমস্ত দিন কাঁদিরা কাটাইরাছেন, বিশেব প্ররমা। ছেলের
উপর বত শাসন বত অত্যাচার করিরাছেন, তাহা প্রদে
আসলে ফিরিরা পাইতেছেন। এ কথা এক মৃহুর্ত্তের অক্তথ্ত
মনে হর নাই বে এই ছটি ছেলের হাতে এত বড় আল্ল ছিল,
—মাড্ছদর-সঞ্চিত প্রগভীর লেহরাশিই এই ছটি বালকের
আল্ল অমোব গাঙীব।

শোক মান্তবের পার্থক্য বুচাইরা দের, মান্তবকে নীচভার

উর্দ্ধে তোলে। আদ এই ছঃথের দিনে স্থরমার কাছে
মোক্ষদাই সব চেরে বড় নির্ভর-হল, ছইজনে এক মৃহুর্ত্তের
কল্পও ছাড়াছাড়ি হর নাই। জীবনক্ষক ও বিলাস সকাল
সকাল আপিল হইতে ফিরিয়া, ছেলেদের থোঁজে বাহির
হইয়াছেন; তাঁহাদের ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া এই ছটি
নারীর বক্ষ মৃহুর্ম্ আশা ও নিরাশায় কম্পিত হইয়া
উঠিতেছে।

অবশেষে সন্ধার পর কর্ত্তারা দ্লান-মুখে ফিরিয়া বধন সংবাদ দিলেন যে পুলিশ এ পর্যাস্ত কোনও উপার করিতে পারে নাই, এবং বন্ধুবা ভাহাদের কোনও সংবাদ জানে না, তথন আবার চাপা-কালার শব্দ শোনা গেল।

কীবনক্ষের বদিবার খরে আজ দকলেই দমবেত -হইরাছেন। বহু যত্নে তিলে তিলে রচিত অক্স-ভেদী বিরোধ এক মুহুর্জে বেন অস্তর্ভিত হইরা গিরাছে।

বিলাস কহিলেন,—আপনার কি মনে হয় তারা আর ফিরবে না ?

জীবন কহিলেন, আমার মনে হর তারা নিশ্চরই ফিরবে। তারা এমন ছেলে নর বে অকারণ আমাদের ছংখ দেবে। তারা বে কত ভাল ছেলে বিলাস, তা আমরা আজ বেশ অকৃতব কর্ছি। আমরা যা কিছুতেই পারিনি, তা তারা সহজেই কর্লে। কাল কে ভাবতে পেরেছিল বিলাস, বে আমরা আজ রাত্রে স্বাই একসঙ্গে বলে একই ছংখ সমান ভাবে ভোগ করব ? বাহাছর ছেলে তারা, তাদের ভুলনা নেই। বাপেদের শিক্ষা দিলে এই ছটি কচি ছেলে! তারা তথনই ফিরবে যথন তারা জান্তে পার্বে বে আমরা সব এক সঙ্গে হরেছি, যখন তারা বুঝবে বে এ সংসারে বিরোধ আর নেই, এবং বড়র সন্মান আর ছোটর কল্যাণ বজার থাকবার আর কোন বাধা নেই। এ কর্তে পারব কি আমরা, বিলাস ?

বিলাস যাথা নীচু করিরা কহিলেন, পারব।

স্থরমা মোক্ষণার পারের কাছে মাথা রাথিরা কহিল, দিদি—নিশ্চরই হবে।

জীবন কহিলেন, আর ঐ বিরোধের মূর্ত্তিমান্ চিহুপ্তলো ?

বিদাস কহিলেন, কাদ সকাদেই মিল্লা ডেকে আৰি ওখলো ভালিরে দোব দাদা। জীবন কহিলেন, কথা তা'হলে ঠিক বৈল ভাই।
বিদাস তাঁহার অখালিত প্রতিশ্রতির প্রমাণস্বরূপ জীবনক্রক্ষের পায়ে হাত দিয়া সংক্রেপে কহিলেন, ঠিক।

স্থরমা মোক্ষদার পা জড়াইরা ধরিরা। কহিলেন, দিদি, আমি আর তোমার কোনও কথার অবাধ্য হব না।

মোকদা ভাষাকে উঠাইয়া চিবক ম্পর্ল করিলেন।

জীবন কহিলেন, তা হ'লে আমি তাদের ফিরিরে আনতে পারব বিলাস। যত শীব্র আমরা আমাদের এই কাজগুলো সেরে ফেল্তে পারব তত শীব্রই তারা ফিরবে। তা নইলে কিছুতেই নর। আমাকে তারা বিশ্বাস করে, আমার কথা যাতে মিথো না হর, তোমাদের এইটুকুই স্বেখতে হবে। সন্ধ্যার সমন্ন বাড়ী ফিরে আমি তাদের একটা চিঠি পেরেছি।

বিলাস আগ্রহে কহিলেন, চিঠি ? কি লিখেছে ভারা ?

বে কথাগুলো আমি বললাম তারা ঠিক দেই সব কথাই লিখেছে। তারা চারদিনের সমন্ন দিয়েছে—এ চারদিন তাদের সন্ধান পাওরা কঠিন হবে না, কিন্তু এ সমরটুকু হারালে তাদের থোঁজ পাওরা মুক্তিল হবে। আমরা যদি এদিকের বাবস্থাগুলো ঠিক করে নিতে পারি ভ' আমি কাল পরশুই তাদের নিবে আসতে পারব।

স্থরমা কহিলেন, দিদি, এ দিকের বৃত্তে কিছু আটকাবে না. কালই ওদের নিয়ে স্বাস্থন।

বিলাস কহিলেন, কালই আমি সব ঠিক ক'রে দোবো।

कीरनकृष्क कहिरमन, राम।

9

সকালবেলা অনেক মিন্ত্রী লাগাইরা বিলাস বিরোধের প্রাচীরগুলা ভালাইরা পরিষার করিরা দিলেন। বাড়ীর আবার পূর্বক্রী ফিরিল। ভাঁড়ারের চাবি মোক্ষদার হাতে

আসিল, এবং ক্রমা সলজ্জে সংসারের বাকী দের টাকা-শুলো মোক্ষদার পায়ের কাছে রাথিয়া দিলেন।

মোক্ষদা সংলহে ক্হিলেন, ওগুলো এখন রাধ বোন্— দরকার হ'লে নোব তখন!

আপিস হইতেই জীবনকৃষ্ণ ছেলেদের আনিতে চ**লিরা** গিরাছেন।

বিকালের পর সদ্ধা, সদ্ধার পর রাত্রি আসিরা পড়িল, সমর যেন আর কাটিতে চাহিতেছে না। এই বাড়ীর উন্মুখ নরনারী সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন সেই মুহুর্ত্তের জন্ত যখন জীবন ছেলেদের লইয়া ফিরিবেন।

রাত্রি দশটা আন্দাব্দ গাড়ীর আওরাব্দ শুনিয়া সকলেই বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। জীবনক্ষক ছেলেদের লইয়া ফিরিয়াছেন।

মধ্যে ছইটি দিনের ব্যবধান, তবুও বেন মনে হইতেছিল কতদিন ছেলেদের দেখা হর নাই।

ছেলেরা গিরা মোক্ষদা, বিলাস ও স্থরমাকে প্রাণাম করিল। তাঁহারা সেহের অঞ্চতে অভিবিক্ত করিরা তাহাদের আশীর্কাদ করিলেন।

মোক্ষদা কথা কহিলেন, কোথায় ভোরা ছিলি বাবা

স্থার হাসিরা কহিল, আমরা বেশ জারগার ছিলাম মা। মামার বাড়ীতে। দিবিব আরামে ছিলাম !

আছো মলা করিয়াছে এই ছেলে মটো! তাহার।
নিলেরা কাটাইরা আসিল দিব্য আরামে, অথচ কি জন্মই না
করিয়াছে গ্র'দিন ধরিরা এই বাড়ীর লোকেদের।

তাহাদের মামার বাড়ীতে পরম আরামে থাকার কথা শুনিরা সকলে হো—হো করিরা হাসিরা উঠিল, এবং নিশুভ্র রীত্রে সেই আনন্দের উচ্চ হাসির কলরোল বৃহৎ বাড়ীয় চারিদিকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইরা ইহার সমস্ত ক্লেয় এবং মলিনতাকে বেন মুহুর্তে ধুইরা পুছিরা সাম্করিরা দিল।

## বকুল তক্ষ

## শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

( এই বিশাল বকুল তঞ্চী শ্রীণাট কোগ্রামে লোচন দাস ঠাকুরের আধড়ার নিকটে অজর নদের তীরে প্রার্থ পাঁচশত বৎসর অবস্থিতি করিতেছিলেন। কোনো পূণ্যবতী তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অজরের সর্ব্ধগ্রাসী ভালন তক্ষটীকে গ্রাস করিয়াছে। বকুল তলটী সমস্ত গ্রামবাসীর মিলন, আনন্দ ও বিশ্রামের স্থল ছিল, শাস্ত্রকথা সংকীর্ত্তন প্রস্তৃতির জন্ত ব্যবহৃত হইত।)

পাঁচণো বছর হেথার ছিলে প্রাচীন বকুল গাছ, অজয় নদের ভাকনেতে পড়লে ডেকে আৰু। কালও ছিলে নিবিড় খ্রামল লোহার মত দুচ্, ফুলের রাজা প্রফুল মুখ লাখো পাখীর গৃহ। কালও ছিল সত্ৰ তোমার ক্ষাট মনোহর. সার। দিবস অতিথ ভ্রমর-अञ्चन-मूथद्र । কালও ছিল তোমার তলে ছেলে মেরের ভিড়, আৰুকে নত নদীর বলে অভ্রভেদী শির। সিদ্ধ না হও ভূমি মোদের বৃদ্ধ বকুল গাছ, वक छेळ हेन्हेनिस চললে ভূমি আৰু। ভূমি মোদের অক্ষয় বট তুমি বোধিক্রম, পিতামহের পিতামহ তোমার নমো নমঃ। শৈশবেরি গোকুল তুমি, মেহের ব্রজ্থাম. বাৰ্দ্ধক্যের প্রভাস ভূমি.

পুণ্য তব নাম।

অক্ষ-রণের কুরুক্তেজ দেখলে হত শ্রম, রামারণের তুমিই মোদের বাক্সীকি আশ্রম। পুরাণের নৈমিবারণ্য তুমিই ব্যাসাসন, সংকীর্ত্তনে তুমি মোদের শ্রীবাস-অক্ষন। তুমি মোদের স্থল্ল স্থা তুমি শুরুর শুরু, ভোমার চরণ-তলেই মোদের ভক্তি-জীবন স্থক।

₹

লোচন দাস বে ভোমার তলে
করেছিলেন থেলা,
বাদল দিনে নালার জলে
ভাসিরেছেন ভেলা,
ভোমার কুলে মালা গেঁথে
ছেলে থেলার ছলে,
অলক্ষ্যেতে পরিয়েছেন
বনমালীর গলে।
ভোমার তলে পড়িরাছে
ভাঁহার চোথের জল,
ভূমিই প্রথম শুনিরাছ
'চৈতক্ত মলল'।
কাছেই ভোমার শিবের দেউল
ভূমিই মোদের কালী,

বরের কাছেই বর্গ মোদের ভোমায় ভালবাদি।

•

শুনিরাছ বুগের বুগের ছেলে বুড়ার কথা, উৎসবের আনন্দ ও ভাঙ্গা বুকের ব্যথা। প্রাচীনতম বাসিন্দা যে তুমি গ্রামের বুড়া, একটা তোমার কেশ পাকেনি চির ভাষল চুড়া। স্থূর থেকে তোমার দেখে উঠতো ভরে বুক, তুমিই সবার গৃহস্বামী व्यक्ति-माथा मूथ । আৰুকে তোমার স্বর্গারোহণ ওগো বনম্পতি, আত্তকে গোটা গ্রামের অপৌচ গোটা গ্রামের ক্ষতি। মনে পড়ে তোমার ক্ষেহ তোমার শীতল ছারা. মনে পড়ে ফুলের স্থাস শ্বিশ্ব মধুর হাওরা।

জনছে মনে হারিরে বাওরা ও চেনা মুথের ভিড়, প্রিরজনের বিজেদেরি যন্ত্রণা নিবিড়।

8

ভূমি গোটা গ্রামের দারাদ অযুত নাতি পুতি, চোথের জলে স্বর্গগামী করি তোমার স্থতি।

নন্দনেতে ঠাই হবে হে কল্পতক্ষর কাছে, গ্রামের সকল বৃদ্ধ বালক স্থর্গ ডোমার যাচে।

শ্বৰ্গ থেকে বকুল ভক্ক মৰ্ক্তা পানে চেন্তে, আশীৰ্কাদী ভোমার ফুলে বুক্টী দিয়ো ছেনে।

মিত্র ও দৌহিত্র তোমার
কুলতে তোমার নারি,
কামার করে। তোমার প্রেমের
উত্তরাধিকারী।

## বিশ্ব-দাহিত্য

## **बीनदित एउं** व

শ্রীমতী ওয়ারেণের পেশা" (বার্ণাড্শ)
প্রথম আন্ধর ঘটনাকাল ছিল প্রভাত। বিতীয় অক আরম্ভ
হরেছে রাত্রে। ফ্রাক্ক কে করে নিরে শ্রীমতী ওয়ারেণ
পুব থানিকটা বেড়িরে ক্লান্ত হরে ফিরে এলে গারের শালথানা থোলবার চেষ্টা করতে করতে বলছেন, "এই পাড়াগারে
এলে চুপটি করে ঘরের মধ্যে বলে থাকা কিলা খুরে বেড়ানো
কোনটা বে বেশী ক্ষক্রী তা আমি ঠিক জানি না! এথন

একটু ছইশ্বী আর সোডা পেলে বড় ভাল হতো, কিন্তু এখানে কি সে জোগাড় আছে ?"

ফ্রাছ্ স্বদ্ধে শ্রীমতী ওরারেণের অল থেকে তাঁর শাল-থানি খুলে দিতে দিতে তাঁর স্থগঠিত শুল্র স্থলর কোমল গ্রীবার অতি সম্বর্গণে আপন লোলুপ অঙ্গুনীর সাদর স্পর্শ দিরে বললে তা হরত ভাইতীর কাছে ছইন্ধী আর সোড়া থাকলেও থাক্তে পারে। শীনতী ওয়ারেধ তাঁর কমনীর গ্রীবার ফ্রাঙ্কের হাতের লালস-পরশ অহনত ক'রে মূহু:র্ত্তর জন্ত একবার আড়-চোধে তার মূথের দিকে চেরে বললেন "দূর্ বোকা; সে একরত্তি মেরে ছইন্বী সোডা রাধতে বাবে কিসের জন্তে ? থাক্সে, আমার দরকার নেই, না হ'লেও চল্বে।" তার পর অত্যন্ত পরিপ্রান্তের মতো একথানা চেয়ারে বসে পড়ে বলনেন "মেরেটা কি করে যে একলা এখানে দিন কাটার আমি তো ভেবে পাই না! আমার তো ভীরেনার যাবার কন্ত প্রাণ হাঁপিরে উঠছে! সেথানে থাক্তে আমার বেশ ভাল লাগে!" ফ্রান্ক এ কথা ভনেই বলে উঠ্ল, "চলুন আপনাকে আমি সেথানে নিয়ে যাই।"

শ্রীমতী ওয়ারেণ তাকে এক ধমক দিরে বললেন, দুর হ' হতভাগা! যেম্নি বাপ তার তেমনি ব্যাটা দেখছি।"

স্রাক্ বললে "কর্তাও কি এই রকম ছিলেন—এঁ।। ?" শ্রীমতী ওয়ারেল বললেন "তোমার সে থোঁজে দরকার নেই। তুমি ছেলেমান্তব, তোমার এ সব বিষয়ে অভিজ্ঞতা কি ?"

ক্রাক্ত, আকার করে বলতে লাগ্ল—"না না—চলুন,
আমার লকে আপনাকে ভীরেনার যেতেই হবে ৷ ও:
ভাহ'লে কী মজাই যে হবে !"

শ্রীমতী ওরারেণ গন্তীর ভাবে বললেন, "না, তুমি এখনও ভীরেনার যাবার উপযুক্ত হওনি। আরও একটু বড়না হ'লে ভীরেনার যাওরা তোমার পক্ষে নিরাপদ নর।"

স্থাক্ এ কথা শুনে বেন কতই ছ:খিত হ'লো এমনি শুনি করে শ্রীমতী ওয়ারেশের সুখের দিকে চেরে রইল; কিন্তু তার চোখের চোরা-হাসি তার মনের ক্ষত্রিমতাটুকু ধরিরে দিছিল। শ্রীমতী ওয়ারেশ কশকাল ফ্রাঙ্কের মুখের দিকে চেরে দেখলেন। তার পর চেয়ার ছেড়ে উঠে তার দিকে এগিরে গিরে ছ'হাতে তার মুখখানি উচু করে তুলে ধরে বলনেন "দেখো, তোমার বলি লোনো মাণিক, তোমার বাবার সঙ্গে তোমার অভ্তুত সাদৃশ্র খেকে আমি তোমার বতটা চিনতে পার্ছি তুমি নিজে হয়ত' নিজেকে ততটা চেন না। আমার সম্বন্ধ তুমি খবরদার বেন কোনও রক্ষ খেরাল মাথার ভিতর চুকিও না—ব্রুলে গু"

ক্রাক পলার ত্বর নরম ক'রে তোবামোদীর কঠে বললে, "কি করবো আমি শীমতা ওবারেণ, তোমাকে না ভালবেদে যে আমার উপার নেই। এ বে আমার রক্তের দোব।"
শীমতা ওরারেণ এবার ফ্রান্টের কাণ মলে দেবার ভান
করলেন, তার পর সেই সহাস্ত স্থান্ত তরুণ মুখখানির দিকে
কণকাল অপলক দৃষ্টিতে চেরে দেখে মোহাভিভূতা হরে
পড়লেন, শেবে ছু'হাতে তিনি সেই মুখখানি খ'রে সাগ্রহে
ফ্রান্টকে চুম্বন করলেন! কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজের তুর্ম্পতার
নিজের প্রতিত্বিরক্ত হ'রে তিনি ফ্রান্টের দিকে পিছন ফ্রিরে
দাঁড়ালেন! একটু পরে নিজেকে সাম্লে নিয়ে আবার তার
দিকে ফ্রির বললেন "তাই ত। ভারি অভ্যার করলুম!
এটা উচিত হর নি! যাক্গে! কিছু মনে কোর না বাছা,
এ শুধু মারের স্নেহ-চুম্বন! তুমি যাও; ভাইতীর কাছে
যাও, তাকে তোমার ভালবাস। জানাওগে।"

কিন্ত যে মুহুর্ত্তে ফ্রাঙ্ক, তাঁকে জানালে যে ভাইভীকে লে ইতিপূর্বেই তার প্রণয় জ্ঞাপন করেছে এবং তারা ছ'জনেই পরস্পরের প্রেমান্থরাগা !—শ্রীমতী ওয়ারেণ তথন আবার বেঁকে গাড়ালেন, উত্তেজিত হয়ে উঠে বললেন, "থবরদার! সে কিছুতেই হবে না! তোমার মতো একটা বিট্লে ছোঁড়া যে আমার কচি মেরেটাকে নট করবে সে আমি কিছুতেই হতে দেবো না!"

ফাছ বেশ সহল ভাবেই বললে, "আপনি ভর পাছেন কেন ? আমার কোনও বদ্মতলব নেই। আমি তাকে শাস্ত্রসন্মত বিবাহ ক'রে আমার পদ্মীরূপে গ্রহণ করতে চাই—" তাদের মধ্যে এই রক্ম কথাবাঠা হছে এমন সমর সেথানে রেভারেও সামুরেল এবং সার কক্ষ কেন্ট্র এসে উপস্থিত হ'লেন। শ্রীমতা ওয়ারেণ তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, "ভোমরা ছ'লনে বে কেবল কিরে এলে ? প্রেড আর ভাইভী কোথার গেল ?" সার কর্ক্ম বললে, "ভারা ছ'লনে পাহাড়ের উপরে উঠে সেছে, আমরা শুধু গ্রামটুকু বেড়িরে এলুম।" তার পর শ্রীমতী ওয়ারেণ কেন্ট্রন্কে জিজ্ঞাসা করলেন, "রাজে কোথার শোবে ঠিক করলে ? আমার এখানে ত' ভোমার থাকা চলবে না জানো।" কেক্ট্র বললেন, "আল রাভটা সাম্ গার্ডনারের বাড়ীতেই কাটিরে দেবো স্থির করেছি।"

শ্রীমতী ওরারেণ ব'শলেন, "তোমার তো ব্যবহা করে নিরেছো দেখছি, কিছ প্রেছের কি গতি হবে ? সাম্। ছুমি কি প্রেডকেও একটু হান দিতে পারবে না ?"

#### ভারতবর্ষ



থেলার সাণী

রেভারেও নামুরেল এ প্রশ্নের উত্তরে একটু ইতন্ততঃ করে বললেন—"তাই ত।···কি জানো?—আমি হলুম এখানকার ধর্ম-যাজক, আমার তো স্বাধীন ভাবে কিছু করবার অধিকার নেই।···আচ্ছা, মিঃ প্রেডের সামাজিক পরিচর কি বলতে পারে। ?"

শ্বীষতী ওরারেণ বললেন, "সে দিকে ও বড় সামার লোক নর! ও একজন স্থাপত্য-শিন্ধী! কিন্তু, আরে চ্যাঃ সাম্! তুমি যে দেখছি নেহাৎ একেবারে সেই সেকেলে কুসংভারের কাদামাধা একটি শুচি-বায়ুগ্রন্ত মান্থব!

ফ্রাছ এই সময় মধ্যস্থ হ'রে ঠিক করে ফেললে যে

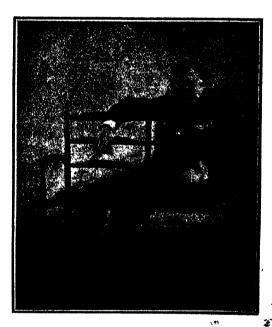

সার জ**ক**্রিকণ্ট্র

প্রেড ও তাদেরই ওধানে থাক্বে। বড় বড় সব ডিউক ব্যারণ মারকুইসের সঙ্গে প্রেডের আত্মীরতা ও বন্ধুত্ব আছে এই সব মিথ্যা পরিচর দিয়ে সে তার পিতাকে সন্মত করিবে কেললে।

এই সময় ভাইতী আর প্রেডের আর একবার থোঁজ পড়লো। মিদেস্ ওয়ারেণ কেবলই বলতে লাগলেন— "রাভ হরে এল, এভক্ষণ পর্যান্ত তারা হুংজনে মিলে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে,—এতো ভাল মন্ত্র!"

কথার পিঠে এ কথাও উঠন বে ফ্রান্থ ভাইন্ডীকে · বিবাহ করতে চার ু রেভারেও, সামুরেল গার্ভনার এতে

ঘোরতর আপত্তি জানিরে পুত্তকে বদদেন, "এ আশা তুমি ত্যাগ করো। এ বিবাহ হওরা অসম্ভব। এই এই ওরাবেণ তোমাকে বুঝিরে দেবেন যে ভাইভীর পাণি প্রার্থনার করনাও তোমার করা উচিত নর।"

সার অর্জ ক্রেকট্স্ও রেভারেগুকে সমর্থন ক'রে বললেন —"নিশ্চর। এ বিবাহ কিছুতেই হতে পারে না।"

শ্রীনতী ওরারেণ কিন্ত গন্তীর ভাবে বললেন, "তা, দেখো সাম, আমার মেরে যদি ওকেই বিরে করবার বাল ইচ্চুক হ'রে থাকে, তাহ'লে তার সে ইচ্ছার বাধা দিরে বিশেষ কিছু ভাল হবে বলে তো আমি মনে করি না!"

রে ভারেও নামুয়েল আশ্চর্য্য হরে জিজ্ঞালা করলেন—

"কিন্তু তাই বলে কি ওর সলে ? তোমার মেরেকে বিবাহ
করবে আমার ছেলে ? ভেবে দেখো তুমি—এ যে অসম্ভব!"

সার জর্জ এবারও বললেন, "নিশ্চর ! অসম্ভব ! কী ডুমি পাগলের মতো বোল্ছো কিটী ?"

শ্রীমতী ওরাবেণ রাগে জ্বলে উঠে বললেম—"কেন হতে পারে না শুনি ? আমার মেরে কি তোমার ছেলের যোগ্য নর ?"

রেন্ডারেপ্ত্ সামুদ্রেল তথন অত্যন্ত বিনীত তাবে এমতী ওয়ারেণকে বোঝাবার চেষ্টা ক'রতে লাগলেন যে কেন যে এ বিবাহ হ'তে পারে না সে কারণ তো কিটার নিজের অবিদিত নর ?

শ্রীমতী ওরারেণ এ কথার আরও উদ্ভেক্তিত হ'রে উঠে বললেন, "কারণ ! কারণ-টারণ আমি কিছু জানি না ! তোমার যদি কিছু জানা থাকে তুমি তোমার ছেলেকে সে কথা বলতে পারো কিছা আমার মেরেকেও বলতে পারো, অথবা চাই কি তোমার গির্জের উপাসনার দিন সমবেত সমস্ত ভক্তদের ডেকেও বলতে পারো, আমার ক্যোনও আপত্তি নেই !"

রেভারেও সামুরেল এবার বিনীতভাবে বললেন "সে কারণ যে আমি কারুর কাছে কথনও প্রকাশ করে বলতে পারবো না সে কথাও তো তুমি ভালরকম জানো বৃ•••••
এইখানে ফ্রাছ আর একবার জানিরে দিলে যে এ বিবাহ সে করবেই—একেবারে দৃঢ়-লছর বৃ

এবার সার জর্জ ফেক্টস্ শ্রীমতী ওরারেণকে বুরিয়ে দিলেন বে এ বিবাহে প্রথম আগতি হচ্ছে—এ ছোকরা মেরের চেরেও বরসে ছোট! ছিতীর ও প্রধান কারণ হচ্ছে বে—এর এক পরসাও সংস্থান নেই। উপ্টে এর ধণের দারে এর বাপ শুদ্ধ বিব্রত। তথন শ্রীষতী ওরারেণ ফ্রাছকে স্পাইই বলে দিলেন যে তাহ'লে এ বিবাহ হতেই পারে না।

ফাছ, তথন প্রেমের দোহাই দিলে, বগলে পর্নাই কি নব ? ভাইভী পরনা চার না, সে আমাকে চার, আমরা ছ'লনে যে পরস্পারকে ভালবাসি !

শ্রীমতী গুরারেণ এবার ছোক্রাকে ধমক দিরে বলে উঠলেন—"থামো, ভালবাসা অত সন্তার খেলো বিলাসিতা নর। পত্নী প্রতিপালনে বে অক্ষম তার হাতে আমি ভাইভীকে কিছুতেই দেবো না জেনো।"

ফ্রাক্ শ্রীমতী ওয়ারেশের এ কথার একটুও হতাশ না হরে বেশ হালি মুখেই শ্রীমতীকে জানিরে দিলে যে তাং'লে অত্যন্ত হঃখের সঙ্গে তাকে তার ভাবি-পদ্মীর মারের বিনা অমুমতিতেই বিবাহ করতে হবে।

শ্রীমতী ওরারেণ একথার অত্যস্ত চটে উঠলেন। স্কার্ক তাঁকে আরও চটিরে দেবার জন্ম আবার একটা গান ধরলে! এমন সময় প্রেডের হাত ধরে ভাইভী বেড়িয়ে ফিরে এলো।

শ্রীমতী ওরারেণ মেরেকে একটু মৃছ ভ'ৎসনা ক'রে—
ভবিষ্যতে আর না-ব'লে এত রাত্রি পর্যাস্ত বাইরে গিরে
থাকতে নিধের করে দিরে রাত্রের ভোজনের আরোজন
করতে বলে দিলেন।

টেবিলে চারজনের বেশী অতিধির স্থান হবে না বলে ভাইভী আর ফ্রাঙ্ক্ পরে খেতে বসবে বলে অপেক্ষা করতে লাগল, আর সকলে পাশের ঘরে খেতে চলে গেল। সেই ফাঁকে ভাইভী আর ফ্রাঙ্কের মধ্যে অনেক কথা হয়ে গেল।

ফ্রাছ,—আমার কর্তাটকে কেমন দেখলে ?

ভাইভী—তাঁর সঙ্গে আমার এখনও ভাল করে কথাই কওয়া হয় নি। তবে ওঁকে দেখে তো আমার বিশেষ্ কাজের লোক বলে বোধ হয় না।

ফাছ—ওঁকে দেখলে যতটা বোকা বলে মনে হয় উনি কিন্তু ততটা নির্মোধ নন। তবে কিনা, উনি এখানকার ধর্মমাজক—কাজেই সেইরকম ভাবে থাক্বার চেষ্টা কয়তে গিয়ে উনি একটু বেশী গাধা হ'য়ে পড়েছেন। কর্তা কিছ লোক ভালো। আহা, বুড়ো বেচারা! তোমরা যতটা মনে করো—আমি কিছু ওঁকে ততটা অশ্রহা করি না। উনি ষা করেন তা ভাগ ভেবেই করেন। আছে। ওঁর সংক ভোষার কেমন ব'ন্বে বলে মনে করে। ?

ভাইতী (গন্তীরভাবে)—আমার ভবিশ্বৎ জীবনের সঙ্গে ওঁর বা আমার মা'র ওই বৃদ্ধ বাদ্ধব দলের কারুর বে বিশেষ কোনও সন্দদ্ধ থাকবে আমি তো তা মনে করি না, অবশ্র ওদের মধ্যে কেবল প্রেড ছাড়া। আছো, আমার ব্র মাকে তোমার কেমন লাগল ?



ভাইভী

ফাৰু—সত্যি করে বলবো ? নির্ভরে ? ভাইভী—হাা, সত্যি ক'রে বলো, নির্ভরে।

ক্রাছ — উনি খুব আবৃদে লোক। তবে—একটু বেন অতিরিক্ত নাবধানী—না ? আর ওই ক্রফ্টস্! বাপরে! কী চেহারাই এই ক্রফ্টসের!

ভাইণী—কি রকম দলটি দেখছ তো ফাছ.! ফ্রাছ.—কী বেয়াড়া কাড়! ভাইভী—(অত্যন্ত খুণাভরে) আমি ভাবছিলুম-আমাকে বদি ওই রকম হ'তে হ'তো—অর্থাৎ এমনি জীবনের অপবারী—অকারণ শুধু এক জারগা থেকে আর এক ভারগার মুধ বদলে বেড়ানো—চরিত্রবলহীন—আত্মশক্তি শুক্ত—আমি তো ভাহ'লে মুহুর্ত মাত্র বিধা না করে আত্মহত্যা করে ফেলডুম !

ফ্রাক্ এইবার ভাইভীর সক্ষে একটু রক্তর্ন কর্বার চেষ্টা করলে; কিন্তু ভাইভীর মনের অবস্থা ও মেঞ্চান্স হুইই তথন পরিহাস রসের ঠিক অন্তুক্ত ছিল্ল। সে তাই

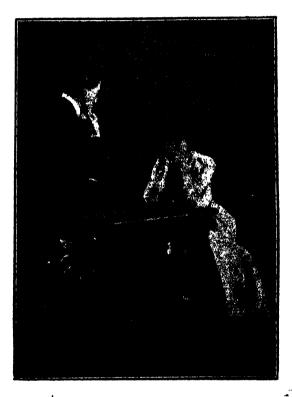

কি, ফ্রান্থ। তার মাকে ডেকে ফ্রান্থকে চটপট্ থাইরে দেবার ব্যবস্থা ক'রতে বলে রস-ভঙ্গ করে দিলে।

নার জ্বর্জ ক্রেফ্টনের থাওরা হ'রে গেছল, তিনি উঠে পড়লেন, শ্রীমতী ওরারেণও তার সঙ্গে বেরিয়ে এলেন এবং ভাইতী ও ফ্রান্ত ক্রমনেকই থেতে পাঠিরে দিলেন।

সার জর্জ ক্রন্ট্র খাবার ঘর থেকে বেরিরে এসেই শ্রীমতী ওরারেণকে বল্লেন আচ্ছা, ও ছোঁড়াটাকে তৃমি কিসের জন্তে এতো আন্থারা দিচ্ছ বলো তো ? শ্রীমতী ওরারেণ এর উত্তরে একেবারে কঠোর ভাবে বল্লেন— "দেখো কর্জ, তোমার বৃলি শোনো—মেরেটার ওপর অতটা নক্স রাধ্ছ কেন বলো তো । তোমার মংলবধানা কি । তুমি বেরকম সুক্ত-দৃষ্টিতে বেরেটার দিকে চাইছ'—আমি সব লক্ষ্য করছি। কিন্ত ভূলো না যে তোমাকে আমি ভাল-রকম কানি আর তোমার এই চাউনীর অর্থ কি তাও আমি বৃঝি!"

ক্রেফ্টস্—আছো, দেখ্তে কী দোব ? ওর দিকে চাইলে কি করে যাবে ?

শ্রীমতী গুরারেণ—ভোষাকে যদি আমি কিছু বাঁদরামী করতে দেখি ভাহ'লে তৎক্ষণাৎ পাত্তাড়ী ৩ছ তোমাকে লগুনে চালান ক'রে দেবো জেনো! ভোমার সমস্ত জীবনের চেরেও আমার মেরের ক'ড়ে-আসুলটি আমার কাছে বেশী প্রিয়, বুঝলে ?

কিন্তু সার অর্জ্জ তাঁর একধার একটুও দমে গেলেন না দেখে তথন শ্রীমতা ওরারেণ স্থর একটু নরম করে বললেন "তুমি নিশ্চিন্ত থাকো—ছোঁড়াটারও বেমন কোনও আশা নেই—তোমারও তথৈবচ !"

ক্রফ ্টস্—কোনও ভালো মেন্ত্রের প্রতি পুরুষ মাসুবের কি আকর্ষণ হ'তে পারে না ?

শ্রীমতী ওরারেণ—তা ব'লে তোমার বরসী পুরুষ-মারুষের নর !

ক্রফ ট্স্—কেন, ভোমার মেরের বর্ষ কত ?

ক্রিমতী ওরারেণ—ভোমার সে থোঁকে দরকার কি ?

ক্রেফ ট্স্—ভোমারই বা সেটা লুকোবার দরকার কি ?

ক্রিমতী ওরারেণ—আমার খুনী!

ক্রফ ্টস্ —দেখো, আমার বরস এখনও পঞ্চাশ হরনি। আমার বিষয় সম্পত্তিও যেমন প্রচুর ছিল তেমনিই আছে—

বাধা দিবে শ্রীণতী ওরারেণ বললেন—"হাা, তার কারণ তুমি বেম্বনি কঞ্স তেমনিই বদ্মারেস !"

ক্রফ ্টস্—( কিছুমাত্র গজ্জিত না হরে ) তাছাড়া আমার মতো একজন 'বাারোনেট্' রাজার পড়ে পাওরা যার না, বে, যেদিন ইচ্ছে কুড়িরে নেবে ? আমার মডোন আর কোনও উচ্চপদস্থ লোকেই ডোমাকে শাগুড়ী বলে গ্রহণ করতে সম্মত হবে না, স্থতরাং এতো গুলো স্থবিধে যদি পার ভোষার মেরে আমাকে বিরে করবে না কেন ?

শ্রীমতী ওয়ারেণ—তোমাকে !

সার কর্জ ক্রেক্টস্ একথার কোনও উত্তর না দিয়ে প্রীমতা ওরারেণকে বলতে লাগলেন যে তিনি তাঁর সমস্ত বিষয় সম্পত্তি এই মেরের নামেই লেখাপড়া করে দেবেন। আর বিরের দিন শুমতা ওরারেশ যদি নিজে কিছু টাকা চান তাহ'লে যভটাকা তিনি চাইবেন তত টাকারই একখানি চেক্ তিনি তাঁকে দেবেন,—অবশ্র তাঁর প্রার্থনাটা যদি বেহিসাবা না হয়।

শ্রীমতী গুরারেণ সার জর্জের এই প্রান্তাবে বিষম চটে উঠে তাঁকে অত্যস্ত কটু ভাষার এমন একটা অপমানকর কথা বললেন যে সার জর্জ তাঁকে গাল দিতে দিতে বর থেকে

বেরিরে গেলেন। এমন সমর রেভারেও সামুরেল পার্ডনার, ভাইভী, ফ্রাঙ্ প্রেড, এরাও থাওরা দাওরা শেষ করে সেই বরে এসে প্রবেশ করলে। তারপর ত্'চার কথা ক'রে রেভারেও সামুরেল সকলকে সঙ্গে ক'বে নিম্নে নিজের গির্জ্জার বাড়ীতে শোরাবার ব্যবস্থা ক'রতে চলে গেলেন। ফ্রান্কও সেই সঙ্গে বাড়ী গেল।

শ্রীমতী ওরারেণ তথন বেন একটা স্বস্থির নিধাস কেলে একথানা চেরারে এসে বসলেন এবং ভাইভীকে ডেকে বললেন "ফ্রার ছোঁড়াটা ভারি বাজে বকে, বড় বিরক্ত বোধ হর। একটা আপদ না? তৃমি ওটাকে আর আন্থারা দিও না, ছোঁড়াটা কোনও কাজের নর!"

ভাইভী—হাঁা, সে কথা ঠিক, ফ্রাঙ্ক টা একেবারে
অপদার্থ ! ওকে তাড়াতেই হবে, তবে ওর অক্ত
আমার একটু মনে মনে কটন হবে ! ও যদিও কোনও
কাজের নর তব্—আহা, বেচারী ! আর ঐ ক্রন্কটস্
লোকটা ! ওকেও তো আমার বিশেষ কাজের লোক বলে
মনে হ'লো না ! ও লোকটাও কি ফ্রাঙ্কের মতো অপদার্থ নর ?

শ্রীণতা ওরারেণ (ভাইভার মুক্কবারানা চালের কথাবার্তা শুনে বিরক্ত হরে) তুমি ছেলেনাহ্নন, তুমি আবার লোক চিনতে শিখলে কবে ? কলন লোক দেখেছো বে তাদের সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করতে বসেছো ? সার লক্ষ্ আমার বন্ধু, ক্রেফ্টসের সঙ্গে পরে তোমার আরও অনেক্বার দেখা সাক্ষাৎ হবে সে লক্ষে প্রশ্বত থাকো।

ভাইভী—(কিছুমাত্ৰ বিচলিত না হৈ'ৱে) কেন ? তৃষি

কি মনে করো আমরা, অর্থাৎ তুমি আর আমি খুব বেশী দিন একসকে থাকবো ?

শ্রীমতী ওয়ারেণ (ভাইভীর মুখের দিকে বিন্দারিত চক্ষে চেরে) নিশ্চর! যতদিন না তোমার বিবাহ হ'ছে —থাকবে বৈ কি! আর তো তোমাকে কলেজ বেতে হবে না।

ভাইভী—তুমি কি মনে করো বে আমার জীবন-যাত্রার ধারা ভোমার মনের মভো হবে ? আমার ভো সে বিবরে বিশেষ সম্বেহ আছে!

ঁ শ্রীমতী ওরারেণ—তাই না কি! তোমার **ভী**বন-ধাতার



তোমার মত মাত্র নয়

ধারা ?—সে আবার কি রকম ? তোমার এ কধার অর্থ কি ভাইভী ?

ভাইভী—( তার কোমরে বাঁধা কাগজ-কাটা ছুরিথানি দিরে হাতের একথানি বইরের পাতা কাটতে কাটতে ) আছো মা, তোমার কি এ কথা (একবারও মনে হরনি বে আমি কি ভাবে) জীবন বাগন করবো সে সম্বদ্ধে আমার একটা কল্পনা থাকতে পারে—বেমন আর পাঁচলনেরও থাকে।

শ্রীমতী ওয়ারেণ—আমি তোমার কোনও কথা শুনতে

চাই না, মুখটি বুজিরে বসে বাকো, আমি বেমন ব্যবহা করে দেবো সেইভাবে ভোমাকে চলতে হবে! বিশ্ববিদ্যালরে নাম কিনেছো, স্যাংলার হয়েছো, ট্রাইপোজ পেয়েছো, ভাই জভে বে আমি ভোমাকে ভর ক'রে চ'লবো, ভা ভেবো না।

ভাইভী—(ভাচ্ছিল্যের সঙ্গে) ভারপর ? এ ছাড়া আর কিছু তোমার বসবার নেই তো ?

শ্রীমতী ওরারেণ—(ভরানক রেগে উটচ্চান্থরে) "মুধ সাম্লে কথা ক' বলছি! কার সঙ্গে তুই কথা কইছিস্ জানিস্?"

ভাইতী—না, জানি না। তুমি কে 🕬 কী তুমি 🥍 🗀

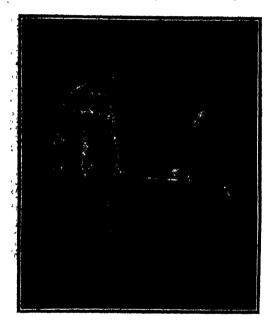

তুই শহতানী !

শীমতী ওরারেণ—( দাঁড়িরে উঠে রাগে ফ্লতে ফ্লতে) বটে ৷ বটেরে ছুঁড়ি ৷ শয়তানা মেয়ে !

ভাইভী—আমার সহকে সবাই সৰ জানে। আমার যশ, প্রতিপত্তি, সামাজিক সম্রম, এবং আমি ভবিষ্যতে যে কী করতে চাই—এ কালর অবিদিত নেই, কিন্তু তোমার সহকে তো আমি কিছুই জানি না! তুমি আর ঐ সার কর্জ ক্রফ্টস্কী ভাবে জীবন বাপন করো ?—বার ভাগ নেবার জল্প তুমি আবার আমাকে আহ্বান করছো—বল'তো ভনি?

শ্রীমতী ওরারেণ—সাবধান ভাইতী, আমি শেবটা এমন কিছু ক'রে ব'সবো বে জন্তে পরে আমাকে হঃখ পেতে হবে আর তোকেও অনুভাৱা হতে হবে। ভাইটা—তবে এ সব কথা এখন বন্ধ থাক্। তৃমি আগে প্রার্গতহ হও। তোমার শরীর ও মন চুইই ঠিক্ স্বাভাবিক অবস্থার সেই। তোমার হাত তো একেবারে মাধনের দণার মতো নরম।—আর আমার কি রক্ম কন্তীর জোর একবার চেরে দেখো দেখি—

শ্রীমতী ওরারেণ—(হতাশভাবে মেরের মূখের দিকে চেরে কালার হারে) ভাইভী—

ভাইভী—বোহাই ভোমার, আর কারা ভূড়ো না! আর বা ইছে তাই করো—কারা আমি মোটে সইতে পারি না। তুমি যদি কাঁদো তাহ'লে আমি এবর থেকে বেরিরে বাবো।

শ্রীমতী ওরারেণ—( কাতরভাবে) ভাইভী, ওরে আমি যে তোকে বড্ড ভালবাসি! তুই কী ক'রে আমার ওপর এতটা রুঢ় হরে উঠতে পারলি! তোর ওপর কি আমার কোমও অধিকার নেই ? আমি যে তোর মা!

ভাইভী-ভূথিই কি আমার মা ?

শীসতী ওয়ারেণ—(বিশ্বর-বিন্তার মতো) এঁগা ় কি বল্লি—মাসি তোর মা কি না ?—ওঃ ৷ ভাইভী ৷

ভাইভী—বেশ, তাহ'লে আমাদের সব আত্মীর-বন্ধু কোথার ? আমার বাবা কোথার ? তুমি আমার মায়ের অধিকার দাবী ক'রছো—আমাকে ছেলেমামুর, বোকা, এ সব সম্ভাবণেও সম্ভাবিত করবার স্পর্জা রাথো—কলেজের কোনও উচ্চপদস্থ মহিলা শিক্ষরিত্রী তার ক্সায্য অধিকার থাকা সন্তেও কথনও আমার সঙ্গে বেভাবে কথা কইতে সাহস করেন নি তুমি সেভাবে ও কথা কইছো—আমার নিজের ক্ষীবন আমি কি ভাবে চালাবো—সেটাও তুমিই নির্দেশ করে ছিতে চাও, শহরের একটা তৃশ্চরিত্র পশুর সঙ্গে তুমি আমাকে ভাবে মিশতে ও আলাপ পরিচর রাথতে বাধ্য শক্ষেত্রত চাও—তোমার এ সব দাবী অত্মীকার করবার আক্ষে আমি স্পৃষ্ট করে জানতে চাই, যে সত্যিই তোমার এ সব অধিকার আছে কি না ?

শ্রীমতী ওরারেণ—( অবসরচাবে মতজাত হ'রে) ওরে না রে না, না। চুণ কর্, ডুই চুপ কর্—আমি তোর মা—
দিব্য করে বলছি! ওরে ডুইও কি আমার বিলোধী ইবি—
আমার নিজের পেটের মেরে! এ বে অস্বাভাবিক। ডুই
আমার কথা বিশাস করিস তো—করিস্নি কি? বিশ্বসানা।
আমার কথা ছুই বিশাস করবি ?

ভাইভী—আমার বাবা কে ছিলেন ?

শ্রীমতী ওরারেণ—তুমি জানো না যে তুমি জামাকে কী প্রশ্ন করছো। জামি সে কথা ভোমাকে ব'লতে পারবোনা!

ভাইভী—নিশ্চর পারবে—যদি ইচ্ছে করো ৷ আমারও দে কথা জানবার অধিকার আছে ! তুমি অবশু না বলতেও পারো – বদি তোমার সেই অভিপ্রায়ই থাকে—কিন্তু তাহলে, কাল সকাল থেকে আর এ বাড়ীতে তুমি আমার দেখা পাবে না ৷

শীষতা ওয়ারেণ—তোর মূপে এ সমস্ত কথা শুনলে বড় ভয় পাই! না—না, এ হতেই পারে না! ভুই কথনই আমাকে ফেলে বেতে পারবি নি!

ভাইভী—(কঠোরভাবে) ইাা, নিশ্চর পারি, তুমি যদি আমাকে এই রকম একেবারে নগণা বলেই মনে করে, তাহ'লে মুহুর্জের জন্ত কোনও বিধা না করে আমি চলে বেতে পারি। (অবৈর্থা হ'রে)কে ভানে হয়ত ওই কুৎসিত পশুটার ধ্যিত রক্ত আমার শিরার শিরার বইছে !

শ্রীমতী ওরাবেণ—ওবে না না—শপথ করে বলছি আমি, সে নর—তোর সঙ্গে বাদের পরিচর হরেছে তাদের কেউ নর—এ আমি একেবারে নিশ্চিত জানি।

ভাইতা—(এমতা ওয়ারেশের মুখের দিকে কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে) হুঁ। অস্ততঃ এটা তুমি নিশ্চিত লানো দেখছি! (এমতা ওয়ারেশ ছ'হাতে মুখাট ঢাকা দিরে বসলেন।) থাক্ থাক্ ওটুকু আর দেখাবার কোনও দরকার নেই মা! আমি লানি, ভূমিও লানো—এতে তুমি একটুও কিছু ছঃখিত হগুনি।…থাক্, আল এই পর্যান্তই থাক্।—যথেই হয়েছে। কাল কখন 'ব্রেক্ফাই' কর্বে বলো! সাড়ে আটটা কি ভোমাদের পক্ষে বন্ড বেশী সকাল সকাল হ'রে পড়বে।

শ্ৰীমতী ওরারেণ—( বিমৃচ্ভাবে ) হা ভগবান ! তুই কী পাষাণী মেৰে ?

শ্রীষতী ওরারেণ কন্সার অনিষ্ট আচরণ, ঔদ্বত্য ও হাদরহীনভার অন্থ্যোগ ক'রে অনেক কথাই বললেন। বললেন "বিশ্ববিভালরের ছাপ পোরে তুই আরু আয়াকে অবজা করছিল, আমি বেন ভোর মা হবার বোগাই নই!
আমার কাছেও তুই এতটা স্পর্মা, এতটা দম্ভ দেখাবি?
ওরে. কে তোকে উচ্চ শিক্ষার স্থযোগ দিরে আন এমন
গণ্যমায় ক'রে তুলেছে লে কথাটাও ভূলে গেলি? আমি
কি তোর মতন এমন স্থযোগ পেরেছিল্ম মান্ত্র হবার?
ছি: ধিক্ ডোকে, তুই এমন বদ্ মেরে!"

ভাইভী এবার একটু বেন নরম হ'বে তার মাকে বুরিবে

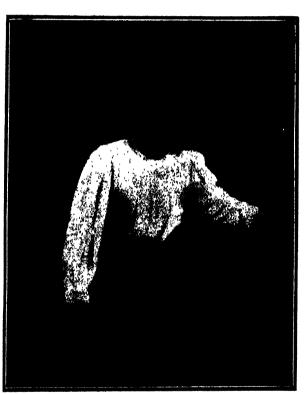

हैं।, भूव छान् श्रृको वर्षे !

বগতে গাগগ যে "তোমারই তো দোব। তুমি কেন মা'গিরি কগাতে এলে আমার কাছে? কাজে-কাজেই আমাকে আত্মগন্তান রক্ষার জন্ত কতকগুলো কড়া কথা বগতে হ'লো। তুমি বদি এ রকম মাহান্সুকী না করতে—তাহ'লে কোনও কথাই হতো না। আমি তো ব'গছি ভোমাকে — আমি ভোমার ইচ্ছা ও মতামতের কোনও দিন প্রতিবাদ করবো না। তুমি বেভাবে যে ধারার জীবনধাত্রা নির্ম্বাহ করছো আমি তাতে কথনও আগত্তি করবো না। কিছ তুমিও কথনও আমার স্বাধীনতার হতকেপ করতে পারবে না।"

শ্রীমতী ওয়ারেণ গড়ীর আক্ষেণের সলে বললেন—

শ্লামার ইচ্ছা—আমার মতামত ? আমার জীবনবাজার ধারা !—কী বল্ছিস্ তুই ? তুই কি মনে করিছিস যে আশৈশব আমি তোর মতোই লালিত পালিত হ'লেছি ? এই জীবনবাজার পথ আমি নিজে শ্লেছার বেছে নিমেছি ? এতে কি আমার কোনও হাত ছিল ! এ কি আমার ভাল লাগে বলে রা এতে আমি কোনও অস্তার দেখি না বলে এই রক্ম জীবন বরণ ক'রে নিরেছি ? তুই কি মনে করেছিস যে তোর মতো স্থ্যোগ পেলে আমিও কলেজে থেকে লেখাপড়া শিশ্তুম না ?

এ কথার উদ্ভাবে ভাইভী তার মাকে বললে যে.

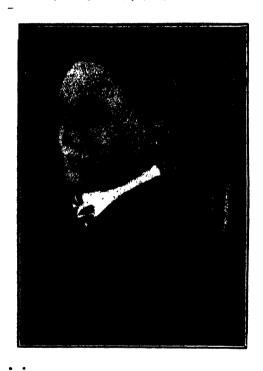

ফ্রাক

"তোমার এ অসুযোগ বৃধা। ছরবন্ধার দোহাই দেওরা
মিছে। বে অত্যন্ত গরীব অত্যন্ত ছংধীর মেরে—সে
কোনও দিন রাজরাণী হবার বা দেখাপড়া নিথে মেরেদের
কলেজের সর্বপ্রধান অধ্যাপক হবার হংগপ্প না দেখতে
পারে, কিছু সকলেরই তো নিজের একটা পছন্দ আছে?
কেউ হরত' রাজ্যার ধারের আল্ডাকুঁড় থেকে ছেঁড়া-পচা,
নোংরা ছাকড়া কুড়িরে জীবিকা অর্জন করে, আবার
কেউ হরত' পথে পথে ফুল বেচে বেড়িরে দিন শুজ্রাণ
করে। আমি ও তোমার অবস্থা বিপর্যারের অভুহাত

মানতে চাই না। সংসারে যারা যে রকম মামূর হ'তে চার তারা সেই রকম স্থাযোগ খুঁজে নের। যদি না পার তথন নিজেরাই একটা খাড়া করে নের।"

শ্ৰীমতী ওয়ারেণ তথন কস্তাকে বুঝিয়ে বললেন যে "ওসব मूर्य रना थुंबरे नरक किन्त कारकत दनना नत्। यात्रा कुक छात्री छात्राहे (करण कारन दर त्म की कठिन। की অসম্ভব ৷" তারপর তিনি ক**ন্তাকে তাঁর জী**বনের ইতিহাস বলতে আরম্ভ করলেন—কেমন করে তাঁর মা একথানি ভালা মাছের দোকান চালিয়ে নিজেকে আর তাঁর চারটি মেরেকে প্রতিপালন করতেন। চার বোনের মধ্যে তাঁরা তুলনে ছিলেন সহোদরা, আর ছজন ছিল বৈমাত্র ভগ্নী। বৈমাত্র ভগ্নীছটী দেপতে স্থন্দরী ছিলেন না; কিন্তু তাঁরা ছই সংহাদরাই ছিলেন রূপসা ৷ বৈমাত্র ভগ্নীর মধ্যে একজন সপ্তাহে নম্ব শিলিং রোজে প্রতিদিন বারো ঘণ্টা ক'রে একটা সীসার কারখানার কাল করতেন, পরে সীসার বিষেই ভার অকাল মৃত্যু হ'লো। আর একজন একটি সরকারী মজুরকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁর স্বামী সপ্তাহে মাত্র আঠারো শিলিং মজুরী পেতেন, তাইতেই কারক্লেশে সে তিনটি ছেলেমেরে নিয়ে সংসার চালাতো, কিছু কিছুদিন পরেই তার স্বামীট বেজার মাতাল হ'বে পড়লো ৷ আমরা ছই বোন একটা গির্জের ইস্কুলে বিনা মাইনের পড়তে বেডুম। একদিন রাত্রে লিজ্ বাড়ী থেকে পালিরে গেল, আর ফিরলোনা। সেই ছিল বছ, আমি ছিলুম ছোট। গির্জের পাদরী বললেন লিজু যে পথে গেছে সে বড় কণ্টকময় পথ। তার পরিণাম বড় বিষমর। একদিন হয়ত' গুনবে সে জলে ডুবে মরেছে ৷ তিনি আমাকে এক স্থরানিবারিশী সভার ভোজনালরে পরিচারিকার কাজ জুটিয়ে দিলেন। ভারপর আমি এক হোটেলের খী হরেছিলুম। সেধান থেকে গেলুম এক মদের দোকানে স্থরা-সংবাহিনীর কাব্দ করতে ৷ সেথানে আমাকে রোব্দ চোদ ঘণ্টা করে থাটতে হ'তো। দিনরাত কেবল মদ পরিবেষণ করা আর গ্রান ধোরা ছিল আমার কাজ। তারা আমাকে থেতে দিতো আর সপ্তাহে চার শিলিং ক'রে মাইনে দিতো। লোকে বলভো এই চাক্রীটা নাকি আমার পুব ভাল হয়েছে। সে বা হোক্, একদিন শীতকালের রাত্তে আমি প্রাস্ত হরে মদের দোকানের বেঞ্চিতে বসে ঘুমে চুলছি, এমন সময় বহুমূল্যবান পশ্মী পোষাক পরা একটি স্থান্দরী মেরে এনে

এক গ্রাশ খুব ভাল মদের ফরমাস করতে, তার হাতের ব্যাপে একরাশ পর্বমুদ্রা ঝন ঝন শব্দে বাজছিল। আমি তাকে থাতির করে মদের গ্লাশটি দিতে গিয়ে দেবি সে **जाबाबर है तह शामात्मा वान-जाबाबर पिति निक्:!--**তোমার মাসী! সে এতলিনেও জলে ডুবে মরেনি। এখনও বেঁচে আছে, আর বেশ ভালই আছে। উইঞ্চোরে তার মন্ত বাজী। তার মানসন্ত্রম ইচ্ছৎ দেখে কে । সে এখন একজন বিশিষ্ট সমাস্ত মহিলা। ভোষার সঙ্গে ভোষার ষাসীর অনেকটা আদল আসে। সে ছিল পাকা মেরে। বিষয়কৰ্ম থব ব্যতো। গোড়া থেকেই টাকা জ্মাতে ক্লক করে দিরেছিল। সে যে কী ভাবে কোথা থেকে কী উপার করে, তা কাউকে বন্ধ একটা ধরতে-ছুঁতে দিতো না, অৰ্ড সুযোগ কৰনও ছাড়তো না ৷ আমি বেশ বড়-সড় হলেছি দেখে, এवः योवत्तर नाम नाम नामात क्रम केष्ट्राम केर्टा प्राथ দিদি আমাকে বললে "তোর এই রূপ আর বরুদের প্রলোভন দেখিরে এই শুঁড়ি বেটা যত মাতাল ভলিরে বেশ ছু'পর্না উপাৰ্জন করে নিচ্ছে, আর ভূই পোড়ারমুধী না খেতে পেরে ওকিরে মরছিল, থেটে থেটে রোগা হরে গেলি। চল আমার ' সলে।" দিলি আমাকে নিয়ে গিয়ে নিজে টাকাকড়ি খরচ } ক'ৰে আমাৰ জন্ম বাড়ী সাজিৰে দিছে আমাকে ব্যবসায় নামিৰে দিলে। আমিও আন্তে আন্তে অৰ্থ সঞ্চয় করতে ত্মক করে দিলুম। প্রথমেই দিদির ঋণ সমস্ত পরিশোধ करत पिनुष, ভারপর पिषित गए ভাগে কারবার স্থক ক'রে: দেওরা গেল। ব্রাশেলে আমাদের সে বাড়ী ইন্সভবন তুল্য। চমৎকার সাক্রানো। মেরেদের থাকবার পক্ষে অমন আৰামপ্ৰাদ আবাদ আৱ হয় না ! যে সৰ মেৰে কাৰণানাৰ চৌদ ঘণ্টা ক'রে প্রতিদিন খেটে আমাদের সেই সভাতো বোন্টীর মতো অকালে শুকিরে মরে যার—তাদের চেরে অনেক স্থাপ ৰাকতো আমাদের 'ব্যারাকের' মেরেরা। আমি শৈশবে নিকেদের ৰাড়ীতে যতটা নির্য্যাতিভা হরেছি, সুরাপান নিবারিণী সভার ভোজনালয়ে, কিখা ওয়াটারলু ট্রীটেয় ভ জির দোকানে আমার যে লাগুনা—যে অণমান—বে পীড়ন শহ ক'রতে হ'রেছে, আমাদের কারবারের মেরেরা ভার তুলনার রাণীর হালে থাকে! আছে৷ ব'লভো--আনি যদি সেই হঃধ হৰ্দ্দশা মাথায় ক'রে, প্রতিদিন শতলাঞ্চনা সরে বোগে কঠে চলিশ পার হবার আপেট অকাল বার্চকো

ভূরে আকৃর অসহার হ'লে পড়জুম সেইটাই কি ভালো হ'তো ং"া

ভাইজী কোর ক'রে মাধা নেড়ে বললে "না—তা কথনই" হ'তো না। কিন্তু মা, ঐ ব্যবসাটাই বা কেন বৈছে নিলে-বলো তো ? ভাল করে দেখে তনে চালাতে পারলে—বে কোনও ব্যবসাতেই তো লাভবান হ'তে পারা বার এবং তাঃ থেকে লঞ্চরও হ'তে পারতো।"

শীঘতী ওরারেণ মৃছহেসে বললেন "হাা—সে কথা ঠিক, কিন্তু বিনা পরসার তো অন্ত কোন ব্যবসাই ত্বরু করা বেভো না ? এক দীনহীনা অসহারা মেরে ব্যবসা করবার মতো

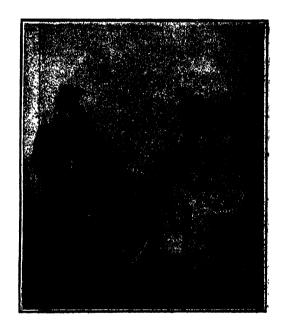

ফ্রাহ্ন, ভূমি ভূলিরা গিরাছ, আমি আমার মাকেই চিনি না।

মূলধন পাবে কোথা থেকে ? সপ্তাহে চার লিলিংমাত্র যার উপার্জন—নে কি তার পোবাক পরিচ্ছন ও হাতথরচের ব্যর সঙ্গান ক'রে তা থেকে আবার কিছু-কিছু সঞ্চর করহত পারে ? বিশেষতঃ যে নিতান্ত সালাসিধে সাধারণ নেরে, বার আর অন্ত কোনও রকমে পুরিয়ে-কিরিয়ে কিছু উপার করবার সন্তাননা নেই ! অবশু যে সব মেরে গাইতে বালাতে কালে, অভিনর করতে পারে কিছা লেখাপড়া লিখেছে তালের কথা প্রভর ! আবি আর লিভু আমানের হু'বোলেরই গুণু রূপ বৌবন ছাড়া আর কোনও সম্পানই দেখিন ছিল না । তুমি কি বলতে চাও বে আমানের সেই সৌকর্যান স্থানের প্রবোগ নিরে

আন্ত লোকেরা লাভবান হবে আর আমরা উপবাস করে থাকবো ? পসারিনী হরে (Shopgirls) স্থরীসংবাহিনী হরে (Barmaid) প্রতিহারিণী হ'রে (Waitress) আমরা দশলনের মন যোগাবো, আর লাভের অংশ ভোগু করবে আন্ত লোকে ?...আমরা যখন দেখলুম যে এই বিধাতার দেওয়া সুম্পাদের বেসাতী করে আমরা নিকেরাই ধনী হ'তে পারি তখন আর নিজেরা উপবাসী থেকে অপরকে সে স্থযোগ নিতে দিরে আহামুকী ক'রতে রাজী হইনি।"

ভাইভী সম্মতিস্কচক খাড় নেড়ে বললে "হাঁ৷ বিষয়বৃদ্ধি দিয়ে বিবেচনা ক'রে দেখলে ব্যবসার দিক খেকে ভোমরা ঠিক কাজই করেছিলে।"

শ্ৰীমতী ওয়ারেণ বললে—"কেন. যে কোনও দিক দিয়েই ভূমি বিবেচনা করে দেখ না, দেখবে, আমরা অমুচিত কিছু করিনি। আছো তুমিই বল'—ভদ্র ও সম্লান্ত **ঘরের মে**রে যারা তাদের আলৈশব যে শিক্ষা দেওয়া হয়, যে ভাবে তাদের গড়ে তোলা হয়—তার উদ্দেশ্ত ও লক্ষ্য কী ?...না—যাতে মেয়েটি বিবাহ-যোগ্যা হ'লে কোনও বড়লোকের ছেলের মন ভূলিবে-তাকে পরিণরের ফাঁদে ফেলে-তার পরসার বিনা পরিশ্রমে জীবন যাপন করতে পারে.....এই তো 📍 যেন বিবাহের একটা অমুষ্ঠান ঘটাতে পারলেই মেরেদের সেই পুরুষ ভোলাবার সমস্ত নির্লজ্ঞতা ও অপরাধ বা দোষপ্রণ সব নগণ্য হয়ে পড়বে.....কেন বলো তো ? উ:। সমাজের এই ভঙামীই আমাকে সৰ চেন্নে বেশী পীড়া দের ।... নিজ্কে আর আমাকে আর পাঁচজনেরই মতো এই ব্যবসার খাটতে হ'তো, পরিশ্রম করতে হ'তো, আর ব্যরের হিসাব করে সঞ্জের দিকে শক্ষ্য রাথতে হ'তো! তা নইলে আৰু योवरनत्र व्यरकात्र व्यामारमञ्ज त्महे नव व्यक्तियो निर्द्धार মেরেদের মতোই পথের ভিথাবিণী হ'তে হ'তো, যদি আমরা তাদেরই মতো মনে করতুম যে—বৌবনের এ দৌভাগ্য আমাদের চিরস্থায়ী! আমি এই সব মেরেওলোকে পুণা করি ৷ এরাই প্রকৃত অসচ্চরিত্রা ৷ মেরেমামুবের যদি চরিত্রবল না থাকে, তাহ'লে তার চেরে ছুণার পাত্রী আর নেই।

ভাইভী গন্ধীর ভাবে বললে "আছো মা, সভ্যি করে মন খুলে বলো দেখি—বে, এভাবে অর্থ উপার্ক্সনটা অপছন্দ করাই কি স্থচরিত্র মেরেদের একটা লক্ষ্ণ নর গু

এ কথার উত্তরে এমতী ওয়ারেণ বললেন "সে তো বটেই। পরিশ্রম করে অর্থ উপার্ক্তন করাটাকে স্বাই অপছন্দ করে। কিন্তু, তবু তাুরা থেটে রোজগার করতে বাধ্য হয়-তা'ছাড়া যে উপায় নেই ৷ তাদের হুঃথ দেখে-তাদের প্রতি সহামুভ্তিতে আমার ছই চকু কত দিন কলে ভরে উঠেছে! কত দিন যথনই দেখেছি যে—কোনও অভাগিনী তকুণীকে প্ৰান্ত-ক্লান্ত দেহ-মন নিষ্কেই এমন কোনও অবাঞ্ছিত পুৰুষের মনোরঞ্জন করতে নিযুক্ত হ'তে হয়েছে, যার সঙ্গ বা সাহচর্যা তিলেকের জন্তও তার কাছে আনন্দদারক নর ; · · · · কোথাকার কোন এক বওয়াটে গোঁয়ার নীরেট মূর্থ মাডাল —বে হর ত তথন মনে করছে বে সে তার সন্ধিনীটিকে তার বদরসিকতার জোরে কী খুশীই না করে তুলছে—অধচ প্রকৃতপক্ষে দে তথন দে মেরেটকে তার অক্সাতসারে এতই বিরক্ত, কাতর ও উৎপীড়িত করে তুল্ছে যে, সেটা সহ করার মূল্য কোটা টাকার মাপকাঠিতেও পরিষিত হতে পারে না ৷—আমি তখন কেঁদেছি ৷··· কিন্তু সে সবও তাদের সহু করতে হয়। মনের মতো বা অমনোনীত, গোঁ**রার** वा ভদ্র, मर्क त्रकरमत्र लाटकत्रहे निर्क्षिवादम मिवा ও পরিচর্ব্যা করতে হর তাদের। ..... ঠিক যেমন হাসপাতালের শুক্রবা-कांत्रिगीरानत नर्स तकम त्रांगीतरे छन्नावशान कत्रछ रहा ! अरे যে কাজ-তৃমি কি মনে করে। এ কোনও স্ত্রীলোক আনন্দ পাবার জন্ত করে ? · · · · ভগবান জানেন—সে কথা সভ্য নর ! কিন্তু ধর্মতীক লোকদের মূথে এ সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনো দেখি, মনে হবে—আর্ছ, আতুর ও রোগীর সেবা করা বেন কুস্থম-শরনের মতোই স্থকর।"

ভাইভী বললে "কিন্তু কাঞ্চটাকে তুমি নেহাৎ মন্দ্রও বলতে পারো না। ওতেও অর্থ উপার্জন হয়।"

শীমতী ওয়ারেণ বললেন—"নিশ্চরই! গরীবের মেরের পক্ষে এর চেরে আর কী ভাল কাজ হতে পারে,বিশেব যদি সে প্রশোভন জয় করতে পেরে থাকে, এবং দেখতে স্থল্লরী হ'লেও যদি স্থাংযত স্থভাব ও বৃদ্ধিমতী মেরে হয়! নিরহন্ধারী মেরে-দের জীবিকা অর্জনের যতগুলি পথ সাছে, জামি তো মনে করি এটা সকলের চেরে ভালো। মেরেদের অর্থ উপার্জনের আরও কোনও সত্থার কেন থাকবে না ?—আমি এই নিরে আনক ভেবেছি! এ ঠিক নয়, এ ভারি অস্তার ভাইতী! কিছে উপার নেই! ভালই হোক, আর মন্দই হোক, বোগ্যতা

অনুসারে মেরেদের ওরই মধ্যে যা হর একটা করতে হর।
কিছ তা বলে শিক্ষিত সন্ধান্ত মেরেদের এ কাজ করা উচিত
নর। তুমি যদি এ কাজ করতে চাও, তাহ'লে আমি তোমাকে
আহালুক বলবো; অথচ আমি যদি জীবিকা উপার্জনের জন্ত
অন্ত কোনও পথ বেছে নিতুম, তাহ'লে আমার পক্ষেও
সেটা খুবই আহালুকীর কাজ করা হ'তো।"

ভাইভী তার মার কথা শুনতে শুনতে ক্রমেই অভিভূত হ'রে পড়ছিল। এবার সে অত্যন্ত বিনীতভাবে বললে "আছা মা, ধরো ভূমি আমি আজ বদি তোমার সেই ছেলে বেলার ছংশ ছর্দনার দিনের মতোই ছংল ও দরিত্র হতুম, তাহ'লে ভূমি কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারো যে—আমাকে ভূমি সেই শুঁড়ীর দোকানে মদ জোগাবার কাজে কিখা কোনও গরীব মজ্রকে বিয়ে করে সংগারী হতে—এমন কি সীসের কারখানার কাজেতেই লেগে যেতে পরামর্শ ও উপদেশ দিতে না ?"

শ্রীমতী ওয়ারেণ সদর্পে বললেন "নিশ্চয়ই নয়! তুমি তোমার মাকে কী মনে করো ? ওই রকম মুখ দিয়ে রক্ত তুলে থেটে—ওই রকম দিন রাত দাস্ত করে—অত অর আয়ে কি কেউ কথনও তার আত্ম-সন্মান বন্ধায় রেখে চলতে পারে ? নারীর মূল্য কী ? বেঁচে থেকেই বা স্থু কী-যদি দ্রীলোকের আত্ম-সন্মানই না থাকে-তাহ'লে আর তার রইল কী ? আমি যে আজ এই নিজের ইচ্ছা মতো স্বাধীনভাবে চলতে পারছি— এই যে আমার মেরেকে দেশের সর্ব্বোচ্চ শিক্ষার শিক্ষিত করে তুলতে পেরেছি—এ কিসের লোরে ? অথচ আমারই মতো কেবল রূপ বৌবন মাত্র সম্বল ছিল যাদের, এমন কত মেয়েই তাদের নির্কাছিতার ব্যস্ত আৰও হুঃধ হৰ্দশার নিষ্ঠুর গহরের পড়ে আছে কেন ? তার কারণ আর অন্ত কিছুই নয়, আমি আমার নিজের রাশ ঠিক মতো টেনে চলতে জানভূম, জামি নিজেকে কোনও দিনই ছোট বলে স্বীকার করে আত্মাবমাননা করিনি। বিজু আজ এক পাদ্রী-প্রধান সহরে সস্মানে বাস করছে কিসের জোরে ? ওই একই কারণ! ছেলে-বেলার সেই ধর্মবাজকের নির্বোধ উপদেশ শুনে যদি চলজুম, তাহ'লে আৰু আমাৰের কোৰার পড়ে ৰাক্তে হ'তো বল' তো ? বড় জোর না হয় এক শিলিং ছ' পেল রোলে কাকর বাড়ী দাসীরুভি করতে হ'তো, আর বুড়ো বরসে

আডুর আশ্রমের শরণাপন্ন হ'রে মরতে হ'তো ৷ সংসারের অভিজ্ঞতা যাদের নেই, জগতের হালচাল যে জানে না, সে রকম কোনও লোকের পরামর্শ শুনে ভুই বেন কথনও চলিস্ নি থকা ! জ্বীলোকের ভদ্রভাবে জীবন বাপন করবার একমাত্র উপায় হ'চ্ছে—এমন কোনও পুৰুষকে স্থী করবার চেষ্টা করা--্যে লোকের সেই নারীকে স্থথে রাথবার মতো সদতি ও সাধা আছে। যদি সেই নারী ও পুরুবের সামাজিক অবস্থা একই স্তরের হয়, তাহ'লে শে নারীর উচিত তাকে পত্নী রূপে গ্রহণ করে বিবাহ করবার জন্ত সেই পুরুষকে বাধ্য করা। কিন্তু সামাজিক অবস্থায় **নে** নারী যদি নিম্ন-ক্তরের হয়,তাহ'লে তার সে আশা করা বা চেষ্টা করা অহচিত ৷ কেনই বা ক'রবে ? তাতে সেও সুধী হ'তে পারবে না, আর যাকে স্থী করতে দে্চার তাকেও সুধী করতে পারবে না! যার গৃহে একাধিক বিবাহযোগ্যা কন্তা আছে, শহরের এমন যে-কোনও সম্রান্ত মহিলাকে জিচ্চাসা করগে—দেও ভোমাকে ঠিক এই কথাই বলবে! তবে আমি তোমাকে বেমন সাদা কথায় স্পষ্টাস্পষ্টি সব খুলে বলছি, তাঁরা তা পারবেন না, তাঁরা একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বাঁকা कथात्र এই मस्त्राहे त्मरवन । এই हेकूरे या छकाए--वृत्राम ?

ভাইভী (মৃশ্ব মোহাভিভূতের মতো) মা-মা !—মা আমার !
—অসাধারণ মেরে তুমি! আশ্চর্যা নারী তুমি!—সারা দেশের মেরের শক্তি আমি ভোমার মধ্যে মূর্ত্ত হ'রে উঠেছে দেখতে পাচ্ছি! আচ্ছা, সত্যি বলো ভো মা—ঠিক করে বলো আমার—ভোমার মনে ভো একটুও বিধা নেই—একটুও কুঠা নেই—একটুও সংস্কাচই নেই ! তুমি এ জন্তে কণা-মাত্রও লক্ষ্যিত নও ভো ।"

এ কথার উদ্ভরে শ্রীমতী ওয়ারেণ মৃষ্ঠ হেসে বললেন
"কি জানিস মা, লক্ষিত হওয়া না হওয়াটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে
মান্তবের সদাচার ও নীতি বোধের মনস্তত্ত্বের উপর। স্ত্রীলোকের
কাছ থেকে মান্ত্র্য এইটেই আশা করে বটে! অস্তবের যেটা
কোনও দিন তারা অমুভব করে না—অথবা যেটুক্ মাত্র করে
সমাজের থাতিরে তার চেরেও অনেক থেশী ক'রে তাদের
সৌটা বাইরে প্রকাশ করতে হয়!"

অনেক কথা তাদের মারে-স্বীরে হ'লো! ভাইভী বেশ
প্রসন্ন ও প্রশাস্থ চিন্তে তার জননীর অপরাধ মার্জনা করেছে
দেখে প্রফুল্ল হ'রে শ্রীষতী গুরারেশ করাকে বললেন,

"আমি ভোকে সংসারে স্বাধীনভাবে চলবার মভো ক'রে মাহুর করিছি কি না বল খুকী ?"

ভাইভী। হাঁমা।

শ্রীমতী ওয়ারেণ। তুই সেজস্তে তোর এই সভাগিনী হংখিনী মাকে বরাবর স্কচকে দেখবি ভো 💡

ভাইছী। হাা মা। ... চলো শোবে চলো তুমি—রাত হ'রেছে।

শ্রীমতী ওরারেণ। ভগবান তোকে স্থা করুন। ওরে বাছা আমার! ভূই যে আমার বড় ছঃথের বুকের ধন! মারের আশীর্কাদ তোকে চিরদিন বিরে থাকুক। (কঞ্চাকে সরেছে আলিদন ক'রে চুদন করলেন।)

এইথানে দিতীর অঙ্কের ববনিকা।

( ক্রমশঃ )

# দোল-পূর্ণিমা

### 

এক

আজ দোল-পূর্ণিমা। কত বুগ্যুগাস্তর-সঞ্চিত হাসিরালি, এবং রঙের মেলার পরিপূর্ব, যৌবনের রঙিন্ অপন দোল-পূর্ণিমা। কে জানে, সেই হারানো দিনের মলর সমীরণ সেই কুর্ম-স্থাস আজও বহিরা আনিতেছে কি না। এই কৌমুদী-বিধোতা মধুমরী যামিনীর মধু-মহোৎসব কতকত যুগ-সুগাস্ত বাহিরা চলিরা আসিতেছে তাহার ইরভা নাই। কিন্তু, এই হতভাগ্যের অদৃষ্টে এই মধুগমিনী যে কিরূপ অভভ নিশার পরিশত হইরাছিল, তাহাই আজ বলিব।

আমি আমার পিতামাতার একমাত্র সন্তান। আমার পিতা পল্লীর একজন বন্ধিষ্ণু গৃহস্থ ছিলেন। জমী-জমার আর হইতেই তাঁহার সাংসারিক ব্যর এবং আমার পাঠের ব্যর নির্বাহ হইরাও উহ্ ত অর্থ সঞ্চিত হইত। পিতা, তাঁহার জীবদ্দশাতেই একটি নিরক্ষরা গ্রাম্য বালিকাকে আমার স্বিনী করিরা দিরাছিলেন।

ইচ্ছা করিলেই তিনি আমার বিবাহ—জাঁহার একটি মাত্র পুত্রের বিবাহ—দিরা পাত্রীর পিতার নিকট হইতে বর-পণ শ্বরূপ অনেক অর্থই গ্রহণ করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই। অতি দরিত্র এক ভত্র ব্যক্তির দার উদ্ধারের নিমিন্ত, তিনি নিরলঙ্কারা তাঁহার মেরেটিকেই পুত্র-বধু রূপে গ্রহণ করিরাছিলেন। আমার তথন থার্ড-ইবার চলিতেছিল।

তাহার পর আমি গ্রাজুরেট হইবার পরই তিনি

অনম্ভের পথে মহা-প্রস্থিত হইয়াছিলেন। সে আৰু দীর্ঘ সাতটি বৎসরের কথা।

তাহার পর আইন পরীক্ষার সন্ধানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া আমি উচ্চ আদালতে গমনাগমন করিতে লাগিলাম।

এই সময় আমার এক সহপাঠী এবং পরম স্বছাদ্ পরেশচক্র বোষ তাহার পিতার সহিত আমাকে পরিচিত করিয়া দিয়াছিল।

তাহার পিতা মহেশচক্র ঘোষ মহাশয় তথনকার দিনে শুরুপ্রতিষ্ঠ উকীশ ছিলেন।

পরেশ কর্ত্তক আমি তাঁহার নিকট পরিচিত হইলে, সানন্দে তিনি আমাকে গ্রহণ করিলেন। আমি তাঁহার Devil (সহকারী) হইরা কার্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলাম। বংসর থানেক গত হওরার পর, মহেশবাবুর মহামুভবতার আমি বেশ ছই পরসা উপার্জন করিতে লাগিলাম।

সেই বাড়ীতে আমার আর একটি আকর্ষণ ছিল, প্রতিনিরতই যাহার শুরুদ্ধ আমি উপলব্ধি করিতে লাগিলাম।

মহেশবাবুর কম্বা স্থলতা যথন স্থলের পরিচ্ছদে স্থলজ্ঞতা হইরা, শুল্র শতদলের মত অস্তান রূপরাশি লইরা, শরীরিণী রূপরাণীর মত মোটরে উঠিত—দূর হইতে বিহরলের ক্যার দাঁড়াইরা আমি তাহা দেখিতাম। সে যথন সন্ধ্যার অর্গান-সহযোগে বিশুদ্ধ তান-লর-সহকারে ইমন রাগিনীতে গাহিত—

ভূমি সন্ধার মেখ শান্ত স্থানুর
আমার সাধের সাধনা,
মম শৃক্ত গগ্ন-বিহারী !
আমি আপন মনের মাধুরী মিলারে
ভোমারে ক'রেছি রচনা ;—
ভূমি আমারি বে
ভূমি আমারি,
ভূমি অসীম গগন-বিহারী !

তথন কি আনি কি এক পুলক-শিহরণে আমার সকল আল রোমাঞ্চিত হইরা উঠিত। আমি নথীপত্র, ব্রীক্—
আইনের ধারা সমস্তই ভূলিরা গিরা, একাগ্র চিত্তে সেই অমরাবাহিত সদীত-স্থাসাগরে আক্ নিমজ্জিত হইরা
বাইতাম।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। আমার চিন্ত প্রতিনিয়তই এই ধ্যানাতীতার পানে আফুট হইতে লাগিল।

বে বালিকা বধু স্থধাকে, বে স্নেহমরী আমার জননীকে দেখিবার জন্ত আমি প্রতি শুক্রবার রাত্তেই দেশে গিরা রবিবারে ফিরিরা আসিতাম, সেই আমার আপন জনদের প্রতিও আমার আর আকর্ষণ রহিল না।

ক্রমশঃ বাড়ী যাওরা মাসের মধ্যে আমার একবারও ঘটিরা উঠিত কি না সন্দেহ।

বলা বাছল্য, আমাদের দেশের বাড়ী কলিকাতার স্কিহিত কোন পলীগ্রামে ছিল।

চিন্ত-চক্রের ছঃসহ আবর্তনে যথন আমি খুর্ণামান, সেই সময় অপ্রত্যাশিত এক আশার বাণী আমার কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইল। মহেশবাবুর মুছরী, গদাধর পালিত মহাশর একদিন আমাকে বলিলেন—"আপনার উপর বাবুর এতটা অমুগ্রহ কেন তা জানেন ?"

আমি বলিলাম—"ভা জানি না ভ।"

গদাধর বাবু বলিলেন—"তাঁর মনোগত ইচ্ছা এই, আগনার প্রসার-প্রতিপত্তি আর একটু বাড়লেই আপনার সঙ্গে তিনি তাঁর মেরেটির বিবাহ দেবেন। বৃষ্লেন ?—"

আৰি মৌন হইরা রহিলাম।

পুনন্দ তিনি কহিলেন—"বাবু আমার কাছে এই কথা ইলিতে আভাসে আনিয়াছেন। স্পাষ্টাস্পাষ্ট কিছুই বলেন নি। কিছ দেখ্যেন, আমি বে আপনার কাছে এসব ভালু নাম—ভা বেন ভিনি জান্তে না পারেন।

আমি বলিলাম—"সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিত্ত থাক্বেন।—"

এ কি অপ্রত্যাশিত প্রস্তাব আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল ? এ কি পুলকোচ্ছাদ আমার প্রাণে বহিবা গেল ? আমার সেই খ্যানের দেবী আমারই হইবে ? কিন্তু হার, তাহা ত হইবার নর ? আমি যে বিবাহিত! এই নিদারুণ 'স্ত্য' আমি কেমন করিরা ভূলিব ?

আৰু প্ৰথম, আমার স্বৰ্গীয় পিতৃদেবের উপর এমনই রাগ হইতে লাগিল যে তাহা বৰ্ণনিতব্য নহে। তিনি যদি আমার অপরিণত বরুদে, এমন করিয়া একটি অশিক্ষিতা বালিকাকে আমার গলদেশে ঝুলাইয়া না দিতেন, তাহা হইলে ত আৰু এই ছুর্ল্ড রম্ম লাভ করা আমার পক্ষে আকাশকুসুম্মবৎ অলীক হইত না ?

5हे

সেই রাজের গাড়ীতেই আমি বাড়ীতে প্রায়ন করিলাম। পাছে মহেশবাবু আমার সম্মুখে উক্ত প্রস্তাব উথাপিত করেন, এই আগহার সেই দিনই আমি চলিরা আসিলাম। তিনি বিবাহের প্রস্তাব উঠাইলে আমি কি উত্তর দিব? আমি বিবাহিত জানিলে, আর কি তিনি আমার প্রসার-প্রতিপদ্ধির জন্ত এতটা চেষ্টা করিবেন— বাহা এক্ষণে করিতেছেন ?

তাই, আমি মনে মনে স্থির করিলান, বিবাহের কথাটা এখন ভালা হইবে না। উদ্ভমরূপ প্রসার না হইলে বিবাহ করিব না—এই অজ্হাতে আরো একটা বংসর কাটাইতে পারিলেই, ব্যবদারে আমি অধিকতর সফলকাম হইব।

বাড়ীতে আসিরাও চিন্ত-দ্বৈর্থ্য লাভ করিতে পারিলাম না। আমার মা বলিলেন—"এত রোগা হ'রে গোছস্ বে অশোক ? খাওরা-লাওরা ভাল হর না বুঝি ?"

আমি বলিলাম—"না মা, থাওরা ভালো আর কি কোরে হবে ? বা রারা ঠাকুরটা রাঁথে, মূথে দেওরা বার না।"

মা বলিলেন—"এবার তবে আমাদেরও তোর সঙ্গে নিরে চলু না অশোক ?—চাকর বামুন রেংগছিন, একট। বাড়ীর আংশও ভাড়া নিরেছিস্, তবে কেন আমাদের এথানে কেলে রাখিস্ ?"

—হাঁা, আমি এবার শীগ্রিরই ভোমাদের সেথানে নিরে যাব মা।"

রাত্রে শরনককে গিরা দেখিলাম, স্থা একখানি বই পড়িত্তেছে। আমি সকৌতুকে প্রশ্ন করিলাম—"কি পড়া হ'চ্ছে তোমার ?"

স্থা আমাকে দেখিরা ক্ষিপ্রহন্তে বইথানি লুকাইল। তাহার পর ধীরে ধীরে সে আমার সাম্নে আসিরা মস্তক অবনত করিরা আমার পদধূলি লইরা মাথার দিল।

ভাহার পর সে একটি ছোট বাটিতে করিয়া একটু জল আনিরা আমার সাম্নে রাখিরা আমার চরণের ব্রাঙ্গুলি সেই জলে ডুবাইতে বলিল। আমি ভাহার নির্দ্ধেশ-অমুসারে ভাহাই করিলাম। ভাহার পর সে সেই জলটুকু মন্তকে ঠেকাইরা নিঃশেবে পান করিল।

আমি বিরক্ত ভাবে বলিগাম—"ওসব আড়ম্বর না শিখে, যদি একটু আধটু পড়া-শুনে। কর্ব্বে স্থধা, ভবে এর চেয়ে অনেক বেশী উপকার হোত।"

আমার এই কথার সে একটু বেন আহতই হইল। ভাহার পর বলিল—"কি হবে লেখাপড়া শিখে ?"

আমি বলিলাম—"এ কথার মানে ?" সে মৌন হইরা বহিল।

আমার বারঘার প্রশ্ন সত্ত্বেও সে আর একটা কথাও বলিল না। কেবল নিনিমেষ নরনে সে আমার পানে চাহিরা রহিল। তাহার চোধের নারব ভাষা যেন বলিতেছিল 'কি হবে লেখাপড়া শিখে? তুমিই ত আমার লেখাপড়া।'

কিন্ত হার, প্রান্ত আমি—তথন সে ভাষা বুঝি নাই,—
মূচ আমি—তথন সে ব্যৱ চিনি নাই। আর আজ ?
থাকু এখন সে কথা।

আমি আবার বলিলাম—"কি বই পড়্চ ?" সে বলিল—"কুদ্ভিবানী রামারণ।" আমি বলিলাম—"পড় ত একটু— শুনি ?"

প্রথমটার, অ্ধা জোরে পড়িতে একান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। তাহার পর আমার একান্ত নির্মন্ধাতিশব্যে অতি সন্তর্পণে এবং ভরে ভরে সে বাহা আবৃত্তি করিরা গেল, তাহা শুনিরা হাক্ত-সংবরণ করা আমার পক্ষে হুংসাধ্য হইল। হো—হো—করিয়া আমি হাসিয়া ফেলিলাম। নিদারণ লজ্জার তাহার মুখধানি আরক্ত হইয়া রক্তলবার পরিণত হইল।

আমি প্লেষের সহিত বলিলাম—"আরো কিছুদিন 'বর্ণ-পরিচর' বিতীর ভাগটা পড়, যুক্তাক্ষরগুলোর সঙ্গে সম্যক্ পরিচর হোক্, তার পর এগব পোড়ো।"

অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে আর কিছুই বলিল না। আমি টেবিলের সমুখে চেরারে বিনরা— ল্যাম্পের উজ্জ্বল আলোকে টেনিসনের 'Enoch Arden' পড়িতেছিলাম! প্রাম্য বালিকার অন্তর্জনে কিসের ব্যথা বহু ধুমারমান হইতেছিল, তাহা বুবিবার সাধ্য আমার আর তথন ছিল না। পুস্তকান্তর্গত চরিত্র—হতাশ প্রেমিক 'ফিলিপে'র বেদনার কাহিনীতে আমি তথন ভূবিরা গিরাছিলাম।

আনেককণ পরে আবার দে বলিল—"এবারে তোমার কাছে আমাদের নিরে চল না ? আজ-কাল ত মোটে বাড়ীতে এসই না। কত দিন আর এম্নি ভাবে আমাদের দূরে দূরে রাখ্বে ?"

আমি বলিলাম—"হাা, তোমাকে নিয়ে গিয়ে সোসাইটির
মধ্যে লজ্জার মাথা হেঁট করি আর কি? বখন পরেশ
দেখতে চাইবে, যথন আর সকল বন্ধ দেখতে চাইবে, তথন
এই অপরূপ জানোরাইটকে দেখালেই আমি গেছি আর কি?
পরেশের বোন কত লেখাপড়া জানে,—ক্লাসে বরাবর ফার্চ
থাকে। এইবায়ে পরীক্ষাও দিয়েছে। আর গান বা
গার! যেন কিয়রী গাইছে। তাদের চলা, বলা, এমন
কি কাপড় প'রবার ভলীটিও কেমন স্থলর।—হার রে!"

মূহুর্ভের মধ্যে আশার অন্তরের অন্তঃহল পর্যন্ত সে বেন দেখিতে পাইল। পাঁজরা-ভালা প্রদার্থ একটা নিঃখাস ছাড়িয়া সে বলিয়া উঠিল—"তাই হোক্—হে ভগবান্ তাই হোক্। বে-কোন রকমে হোক্, ভার পথ থেকে আমার ভূমি সরিরে দাও গো, সরিরে দাও—। বে ভার মনের মত, তাকেই মিলিরে দাও ভার সচে। হে ভগবান্—হে দলামর, তাই কর, ভূমি তাই কর।" বলিতে বলিতে তাহার যেন কও রোধ হইরা আসিল—সে আর কিছুই বলিতে পারিল না। ছই হাতে মুখ ঢাকিয়া সে শ্যায় সূটাইয়া পিছল।

আমি তদগত চিত্তে ভাবিতে লাগিলাম—ভাই কি হবে 🕈

এখন ওভদিন কি আমার অদৃত্তে আস্বে ? হার মৃঢ় মানবের বাসনা !

আমি ধীরে ধারে শব্যাগ্রহণ করিতেই আমার সেই উপেক্ষিতা পদ্দী অধা ধীরে ধীরে উঠিরা, তাহার সকল বেদনা, সকল গ্লানি ধেন নিঃশেষে হৃদয় হইতে মুছিরা কেলিরা, আমার পদসেবার নিযুক্ত হইল।

আমি সজোরে পা টানিরা নইরা বলিনাম—"ভূলে বাছ কেন স্থা, ভূমি আমার মাইনে দিরে রাথা পরিচারিকা নও, —ভূমি আমার জ্লী—আমার সঙ্গিনী। এম্নি ক'রেই ত তোমরা নিজেদের নারীত, নিজেদের মর্যাদা হারাও। এসব না ক'রে যদি একটু বিস্তার চর্চা করো, তবে এসবের চাইতে বেশী স্থা হব আমি। ভূলে বেও না ভূমি, যে ভূমি আমার দাসী নও।"

অধা ধৈৰ্য্য হারাইয়া বলিল—"তুমিই বা ভূলে যাছ কেন, আমি আমার নারীত্বের চাইতে দাসীত্বকেই বেশী উচু আদন দিতে চাই 9—বরাবরই ত আাম তোমার পদ সেবা করি ?—তথন ত কিছু ব'ল্তে না—এখন আমাকেই বিষ চোখে দেখ্ছ, তাই আমি যা করি, তাই তোমার কাছে খারাপ লাগচে। তাই তুমি আমাকে এই পদসেবার অধিকারটুকু দিতেও কুন্তিত হ'চচ।—আমি লেখাপড়া জানি না, পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার আমি চাই না, হিঁতুর মেরেদের যা শ্রেষ্ঠ আকাজ্ঞার বস্ত-পতিদেবা,-দোহাই ভোমার, তার থেকে আমাকে ভুমি বঞ্চিত কোরো না। আর, তুমি যে কেবল লেখাপড়ার কথা উঠিরে আমাকে আঘাত ক'রছ, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, লেখাপড়া শেখাতে कान पितनत करा एठडी क'रतिहाल कि १-निरक निरक আমি কি ক'রে শিখ্ব বল ? তুমি ইচ্ছে করলেই ত ক'ল্কাভার নিয়ে গিয়ে আমাকে লেখাপড়া শেখাতে পারো। তা কি তুমি করবে—আমার মুধ দেধ্তেও যে তোমার খুণা বোধ হয় এখন।"

আমি বিজ্ঞপ-ভরা কঠে বলিলাম—"হাা, আমার ত আর খেরে-দেরে কাব নেই, এখন এত বড় মেরেকে নতুন ক'রে পড়াব। মজা বটে।"

তার পরদিন আবার আমি কলিকাতার বাইবার জন্ত প্রস্তুত হইলাম। সেদিন সুধা আরো বেশী করিরা আমার সঙ্গে সঙ্গে বুরিতে লাগিল ছারার মত। মা বিধবা মান্তব, পূজা অর্চনা লইরাই থাকিতেন।
নানা প্রকার স্থাত ব্যক্তন এবং সহস্ত-প্রস্তুত মিষ্ট দ্রব্যের
থারা সেই আমাকে পরিতোব পূর্বক আহার করাইল।
সঙ্গে-লইরা বাইবার মত থাতাত্রব্য শুছাইরা দিল। বন্ধচালিতার মত ঘূরিরা ফিরিরা আমার স্থা-সাচ্চন্দ্রের সমস্ত উপকরণ যোগাইরা দিরা আমার বাজার আরোজন স্থানশার
করিল।

বাজার সমরে মাকে প্রণাম করিরা যথন তাহার নিকট
আসিলাম, তথন দেখিলাম, অঞ্ল-প্রান্ত বারা সে তাহার
ইন্দীবর-সরিভ আঁথি তৃটি ঘন ঘন মার্জ্জনা করিতেছে।
আমি তাহার সাম্নে দাঁড়াইবামাত্রই সে গলল্মীরুতবাসা
হইরা আমার পদতলে মন্তক ঠেকাইল। এবং বলিল—
— "আশীর্কাদ করো, এই পোড়ারমুখীর মুধ আর যেন
তোমার না দেখতে হর।"

সংসা থেন কিনের একটা অজ্ঞাত আশহার আমি চম্কিত হইশাম।

তাহার মুখের পানে আর একবার চাহিয়া দেখিলাম,
মার্ক্তন করিতে করিতে চোধ ছটি তাহার রক্ত-করবীর
মত হইয়া উঠিয়াছে ৷ হঠাৎ যেন মনে হইল—তুলনা নাই—
এ মুখের তুলনা নাই ৷ এই অনস্ত অন্তর্যাহিনী প্রেমের
অধিকারিণীর সহিত ত আর কাহারও তুলনা নাই !—

আমি সম্মোহিত ভাবে তাহার দিকে একথানি হাত বাড়াইয়া দিতেই, সে তাহা তাহার আপন হাতের সূঠার চাপিয়া ধরিয়া তাহার মন্তকে স্পর্শ করাইল। আমি তাহাকে আমার নিকটে আকর্ষণ করিব কি না ভাবিতেছি,—এমন সমরে সে ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

সেই সমরে তাহাকে দেখিতে ঠিকু যেন মহীরসী সম্রাক্ষীর মতই বোধ হইল।—তাহাকে কাছে পাইতে আমার এই ইতন্ততঃ ভাব দেখিরাই যেন সে আমার দিরা গেল যে, আমার অবহেলার দান, ভিক্ষার দান—সে লইবে না, লইবে না!

বধা সময়ে আমি কলিকাতার রওনা হইলাম। তিত্র

উল্লিখিত ঘটনার পর, আরো করেকটি নাস অভিক্রান্ত হইরাছে।

আমার ওভানৃষ্ট বশতঃই হোক্ আরু বে কারণেই হোক্,

স্থাতাকে বিবাহ করিবার জন্ত এখনও প্রাপ্ত আমি মহেশবাবু কর্ত্ব জন্মকদ্ধ হই নাই। তবে প্রশার-প্রতিপত্তির পথে অধিকতর জ্বতবেগে যে জামি অগ্রদর হইতেছিলাম, দে বিবরে কোন সন্দেহই নাই।

মহেশবাবু হয় ত ভাবিতেছিলেন, প্রস্তাবটি আমার তরফ হইতেই প্রথম উথাপিত হইবে। কারণ, তিনি দাতা— আমি গ্রহীতা। তাঁহার তরফ হইতে যদি এই প্রস্তাব প্রথম উথাপিত হয়, তাহা হইলে আমি হয় ত মনে করিতে পারি, এই জন্তই বুঝি মহেশবাবু আমার এত উপকার করিতেছেন।

মহেশবাবু অবদর্ধান এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি। কাজেই, অবদের এতটা অফুদারতা প্রকাশ করিতে তিনি কুঠা বোধ ক্রিতেছিলেন। উপকৃতের নিকট প্রত্যুপকারের আশা, অভবে উদিত হইলেও, বাহিরে প্রকাশ হইলেই, তাহা দাবী'র আকার ধারণ করে।

ক্রমে কান্তন মাস আসিয়া পড়িল। দোলের ছুটতে বাড়ী যাইবার জঞ্চ মা আমাকে বিশেষ করিয়া লিখিলেন। এদিকে পরেশ ধরিল—দোলের ছুটির দিন সে, স্থলতা আর আমি,—এই তিনজন একত্র হইয়া সিনেমা হাউসে গিয়া ছুটির আনন্দটা পরিপূর্ণরূপে উপভোগ করিয়া আসিব। পরেশের এই প্রস্তাব আমি উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। ধরিতে গেলে—আমার এতটা সৌভাগ্যের মূলই সে। তাহার পর, যে আমার আরাখ্যা, তাহাকে নিকটে—অতি নিকটে দেখিতে পাইবার এই প্রবর্গ স্থালা, এবং সেই আকাজ্যা মিটাইবার এই প্রবর্গ স্থালা মামি হেলায় হারাইতে পারিলাম না। তবে, এ কথাটাও মনে মনে আমি বে না ব্রিলাম তাহা নহে যে, এই রক্ষম করিয়াই ঘনিষ্ঠতার বৃদ্ধি হয়। আল আমার সঙ্গে স্থালা আর পরেল সিনেমা হাউদে বাইবে, কাল হয় ত বিবাহের প্রস্তাবন্ত উথাপিত হইবে।

মনে মনে অস্থাত বোধ করিলেও, হস্তগত সুধ কণিক হইলেও, তাহার লোভ আমি সংবরণ করিতে পারিলাম না। বোধ হর কেহই তা পারে না। ভক্তের মত এতদিন দুর হইতে দেবীদর্শন করিরাছি—তাহাকে নিকটে পাইবার, তাহার সহিত পরিচিত হইবার চেষ্টা আমি এত দিনের মধ্যে না করিলেও দেই বাসনানল বে অহনিশ আমার

ছাদর দশ্ধ করিতেছে—এ কথাটা **অস্বীকার** করিবার ত উপার নাই,—উপার নাই।

হার, তখন ত জানিতান না, সেই দোল-পূর্ণিমার রাজে সেই শত শত কৌতৃহলী দর্শক পরিশোভিত, আলোকোজ্ঞল প্রেকা-গৃহে, সেই আমার আরাধাা দেবীর পার্শে উপবিষ্ট হইরা, বারক্ষোপের প্রণর-দৃষ্ঠাবলি-সমন্থিত অভিনয় দেখিরা যাহা পাইলাম,—হারাইলাম তাহার অপেক্ষা সহস্রগ্রণ বেশী।

দোল-পূর্ণিমার তুই দিন পরে, আমার জননীর একখানি পত্র যে নিদারুণ সংবাদ বহন করিব্বা আনিল, তাহা অনমুভূত-পূর্ব্ব ত বটেই,—তেমনই আবার হৃদয়-বিদারক।

মা লিথিরাছেন,—"বাবা, আমাদের সর্বানাশ হইরাছে। কৈলাস খুড়া—যিনি আমাদের অভিভাবক-স্বরূপ রাত্রে আমাদের বাড়ীতে শরন করেন, তিনি এবং আমাদের ভৃত্য রামকাস্ত উভরেই 'যাত্রা' শুনিবার জন্তু দোলের রাত্রে বাহির হইরা যার। আমরা ছই খাণ্ডড়ী-বৌ মিলিরা ছরার বন্ধ করিরা নিতান্ত ভরে ভরে অবস্থান করিতেছিলাম।

অর্দ্ধ রাত্রে দ্বার ভালিয়া তিন জন ভীষণাকৃতি গুণ্ডা বলপূর্ব্বক গৃহে প্রবেশ করিয়া, আমার সোণার প্রতিমাকে ছিনাইয়া কইয়া গিয়াছে। তাহার পর, কত সন্ধান করাইলাম, আর তাহার কোন চিহ্নই পাইলাম না!—এ পোড়ামুখ আর ভোমাকে কেমন করিয়া দেখাইব বাবা 
লুত্রাদি ইত্যাদি।

মৰ্শ্মভেদী যাতনায় তাঁহার হৃদয়-ব্যথা জানাইয়া তিনি তাঁহায় পত্ৰ শেষ করিয়াছেন।

যাক্, সব শেষ ! বাত্যাহত কদলীবুক্ষের ক্লার সেইথানে আমি সন্থিংহারা হইরা ভূপতিত হইলাম।

কতক্ষণ সেইভাবে ছিলাম জানি না। তাহার পর উঠিরা আবার চিঠিখানি হাতে লইলাম, আবার পড়িলাম। মা লিখিরাছেন,—"এ পোড়ারমুধ তোমাকে কেমন করিয়া দেখাইব ?"

কেন মা, তুমি আত্ম-মানি বোধ করিতেছ ? তোমার ত কোন অপরাধই নাই মা ? দোব ত সবই এই হতভাগ্যের। দোলের ছুটতে বাড়ী বাইবার জঞ্চ ত কত সাধ্য-সাধনা করিরাছিলে, ক্ষণিক স্থাধের আশার মোহে উদ্বান্ত হইবা আমিই ত তাহা বাই নাই! সেই নির্দ্ধোব বালিকা, আর তুমি, বুগপৎ উভরে মিণিরাই ত—তোমাদের কলিকাতার আনিবার জঞ্চ কত অন্থনর করিরাছিলে, আমিই ত তাহা আনি নাই ? দোল পূর্ণিমার রাত্রে আমি যদি সেই হলে থাকিতাম, তুর্ক্ ভগগের কি সাহস হইত—সে বাড়ীতে মাথা গলাইতে ?

মুহুর্ক মধ্যে জ্বাবে জাগিরা উঠিল—জর্জুট সেই বৃথিকার মত পেলব অস্তান গুলু কুন্ত মুধবানি! সেই কাতরতাপূর্ণ, অন্তর্ভেদী চাহনি, দেই অক্লান্ত সেবা, ছারার ক্লার আমার অমুগমন, আর সেই অপরিসাম ভক্তির সক্ষে আমার পাদোদক পান!

হার রে হার, মানব-চিত্তের বিপর্যার ! আজ সর্বপ্রথম আমার অন্তর, আমার বিবেক আমার কণাণতে প্রকৃত হইল—এই বলিরা ওরে মৃঢ়—ওরে প্রান্ত—ওরে পিশাচ, স্থানীতল পানীর পশ্চাতে রাণিয়া ছুটিয়াছিলি মরাচিকার পিছে; অনস্ত অনুশোচনা তোর সমূধে!

চার

পরদিন, প্রাত্যহিক অভ্যাসমত, মহেশবাবুর বাড়ীতে প্রছিতেই, তিনি আমার ছুইটি হাত ধরিরা তাঁহার অফিস-বরে না গিরা তাঁহার বিশ্রাম-কক্ষে লইরা গেলেন।

আমাকে এক ধানি চেরার নির্দেশ করিরা দিরা তিনিও একথানি চেরার গ্রহণ করিলেন।

ভাহার পর গন্তার ভাবে বলিলেন,—"অশোক, আজ ভোমাকে আমার কিছু ব'লবার আছে। তাই ভোমার এই ঘরে এনেছি।"

আমি বলিলাম,—"বলুন, কি বোলবেন ?" তিনি বলিলেন,—"তুমি কি বিবাহিত ?" বিশ্বর-বিশ্বারিত নেত্রে আমি বলিলাম,—"হাা।"

- -- "কই, এত দিন আময়া ত তা জানতে পারি নি !"
- "আপনি ত কোন দিন আমার কাছে তা জান্তেও চান নি, বা এ বিবরে কোনই প্রশ্ন করেন নি !"

মহেশবাবু একটু বেন চিন্তান্বিত হইলেন—তৎপরে বাললেন, "হাঁ৷ তা বটে।" বলিরা, তিনি একথানি বাংলা দৈনিক সংবাদপত্তের একটি সংবাদক্তত্তের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন,—"পড়।"

আমি পড়িগাম—তাহাতে লেখাছিল—"গ্রামের অবস্থা-পদ্ম গৃহস্থ শীব্দশাক কুমার বন্ধুর বালিকা পদ্মী শীমতী স্থাহাসিনীকে বিগত দোল-পূর্ণিমার রাজি ১২টার সময় তিনজন পরাক্রমশালী শুশুার মিলিরা অপহরণ করিয়া লইরা গিরাছে। অপরাধীদের সন্ধান পাওয়া যার নাই।—তদশু চলিতেছে।

আমি শুক্কভাবে বসিরা রহিলাম।

তিনি সম্বেহে আমার পৃষ্ঠদেশে হস্তত্থাপন ,করিয়া বলিলেন,—"বড়ই শোচনীয় ঘটনা। এ যে অত্যাচার এর কি কোন প্রতীকার নাই ? যাক্, তার জন্তে ভেবে ড কোন ফল নেই এখন আর। এখন তুমি কি করবে ?"

আমি বলিলাম,—"কাল একবার বাড়ী বাব ভাব ছি। মা একা আছেন, ভাঁকে নিজের কাছে এনে রাধুব।"

মহেশবাৰু বলিলেন,—"ভুমি আবার বিবাহ ক'রুবে ত ?—"

আমি অবনত মন্তকে বসিয়া রহিলাম,—সহসা এই প্রায়ের কোন উত্তর দিতে পারিলাম না।

আমাকে নীরব দেখিরা পুনরার তিনি বলিলেন,— "বিবাহ যদি করো—তবে আমার স্থলতাকে করিতে পারো।"

আশার অতীত লোভনীর প্রভাব আমার সমূথে! শত শত পর্কতচুথা উর্মিশালা আমার ছদরতটে আছাড় থাইরা পড়িতে লাগিল,—কিন্ত ভটপ্রান্ত ভালিল লা। মুহুর্কমধ্যে কাহার সেই মরমভালা শেববাণী আমার সর্কা ইপ্রিয়ের ছরারে আঘাত করিরা উটিল,—"আশীর্কাদ করে—এ পোড়ামুখ আর যেন ভোমার না দেখতে হর।"

অভিমানিনি! তোমার এই আকাজ্যা সফল হ'তে আমি দিব না। পূথিবীর এক প্রাস্ত হ'তে অপর প্রাস্তে বেধানেই তুমি থাক না কেন, আমি তোমাকে খুঁ জিরা বাহির করিব। আবার তোমার সেই পোড়ামুথ (?) আমি দেখিব। তোমার জন্ত অনস্ত প্রতীক্ষাই এখন হইতে আমার জীবনের সম্বল হইল।

আমাকে মৌন থাকিতে দেখির। সম্বতির লক্ষণ ভাবিরা তিনি বলিলেন,—"তোমার উপর আমার দেহটা বছুই জ্বের গেছে,—তাই আমার ইছে। আমার মেরেটিকে তুমিই গ্রহণ কর। ডোমার দ্বীকে আর যদি তুমি না পাও, বরেশই বা ভোষার কি, এই ভাবেই কাটাবে কেমন ক'রে ? তার পর ধরো,—ত্'নার মাস পরে ভোমার সেই স্ত্রীকে বদি পাওরাই বার, 'হিন্দু' ধর্মায়ত ভূমি আর তাকে গ্রহণ কর্ছে পারবে নাত ?"

আমি অবিচলিত কঠে বলিলাম—"ইন, গ্রহণ কর্ব।"
বিশ্বর-বিষ্টভাবে আমার পানে চা হরা তিনি বলিলেন,
—"সে কি, তাকেই আবার তুমি গ্রহণ কর্বে ?"
"নিশ্চর।"

আমার কর্ত্বরের দৃঢ়তা দক্ষ্য করিরা তিনিও একটু উগ্রাভাবে বলিলেন,—"আমার এমন মেরে তোমার পছন্দ হর না ? আমার মেরের উপযুক্ত পাত্রের বল্দদেশ অভাব হবে না। তবে তুমি আমার হাতে গড়া, আর সেইএর তোমার ওপর একটু স্বেহ এসে পড়েছে ব'লেই তোমাকে এত ক'রে বল্ছি। 'পাত্র' হিসাবে তুমি বস্থানীয় হ'লেও আমার মেরেও পাত্রী হিসাবে বে অতুগনীয়া, সে বিবরে কোন সন্দেহ নাই।"

আমি বুক্তকরে বলিলাম,—"আপনার মেরের বোগ্য আমি কখনই নই। আর, আপনার উপকার আমি এ কাবনেও কুল্তে পার্ব না,—অশেষ ধণে আমি আপনার কাছে ধণী, প্ররোজন হ'লে আপনাদের জন্ত প্রাণ দিতেও আমি কৃষ্টিত হব না, কিছু এই কাঞ্টিই শুধু পারবো মা।"

সংলংহ আমার হাত ধরিয়। মহেশ বাবু বলিলেন,— "মামলা মোকর্দমা ক'রে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আন্বে ভূমি ?"

আমি বলিলাম,---"কভি কি 🕍

"ভদ্রলোকের ঘরে সেটা বড়ই লক্ষার বিষয় হবে যে।"
আমি বলিলাম,—"আমার আর কে আছে বলুন,
এক ত বুড়ো মা। আর বাই হোক না কেন, বিনা লোবে
নিরপরাধকে ত্যাগ কর্লে আর বিনিই হোন্, ঈশ্বর আমার
ওপর সন্তঃ হবেন না, এটা ঠিক।"

তিনি বলিলেন,—"কিছ, বখন ডোমার ছেলে মেরের বিবে দিতে হবে, তখন গোলযোগে পড়বে না কি ? আর ধরো—ভার কোন সন্ধানই আর বলি ভূমি না পাও, তা হ'লে ? তার সন্ধান না পেলে বলি ভূমি বিবাহ কর্মে প্রস্তুত থাক, তা হ'লে আমি ভোমাকে সন্ধান করবার সমর দেওবার ব্রম্ভ আবে। এক বংসর অপেকা কর্তে পারি। কারণ, আমার মেরে ত পড়বে,—ভাড়াভাড়ি কিছু মেই। ভূমি বৃদি ওশ্ব বন বে এক বংসর পরেও সে ব্রাকে মা পেনে আবার বিবাহ করবে।"

"মাপ কর্বেন আমার—আবার বিবাহ কর্তেই আমার আর ইচ্ছে নাই,—ভাকে ফিরে পাই বা না পাই।" বলিরাই ভাঁহাকে নমস্কার করিয়া আবার আমি অংকস বরে আসিরা বসিনাম।

ভাষার পর ? ভাষার পর সেই অভিশপ্ত দোল-পূর্ণিমার পর, দার্থ একটি বংসর অভিক্রান্ত কইরাছে, কভ স্থানে পুরিলাম—কত অনুসন্ধান করিলাম—কই, ভাষাকে ও আর পাইলাম না!

আৰু আবার সেই দোল-পূর্ণিমা। এই মহোৎসবে কণ্ড
নবনারী পুলকোবেল জ্বনের বোগদান করিরাছে, আকাশেবাতাসে একটা পুলকের হিল্লোল বহিরা বাইতেছে,—আর
আমারই এই তাপদপ্ত প্রাণে গুরু অনল-শিখা অলিতেছে!
এই ভীবণ শিখা কি এ জীবনে নির্ব্বাণিত হইবে না ? আমার
হারানিধি কি আর ফিরিরা পাইব না ?—ব্কের মধ্যে বে
চিতা স্বহন্তে আলিরাছি, রাবণের চিতার মতই কি তাহা
বুগ-বুগান্তর ব্যাণিরা অলিতে থাকিবে ?

পিকবর গাহিরা উঠিল—'কুছ' !

মণর সমীরণ আমাকে তাহার সিশ্ব পরশ বুলাইতে কার্পণ্য করিল না। দুরে—বহু দুরে—কাহার খুনহারা বাশী, স্থাচির-বিরহীর মত সকরণ স্থারে কাঁদিরা কাঁদিরা ফিরিতে লাগিল—যেন আমারই বিরহী আজার সন্ধান পাইরা সমস্ত প্রকৃতিও সেই স্থারে যোগ দিরা উঠিল। পাশের বাড়ীর কক্ষ হইতে সেতারের ধ্বনি শ্রুত হইল। তক্ষণী-কণ্ঠ গাহিরা উঠিল—

## নিখিল-প্রবাহ

### শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

প্রাচ্যের বাজ্ঞাকর আমেরিকায়—
রহমন বে প্রাচ্যের একজন বিখ্যাত বাজ্ঞাকর। ইনি
সপ্রতি আমেরিকাতে বাজ্ঞী দেখাইবার জন্ত গিরাছেন।
ইহার নানা প্রকার অত্যাশ্র্যা বাজ্ঞী দেখিয়া সেথানকার
লোকেরা ইহাকে দৈবশক্তিদম্পার বলিয়া মনে করিতেছে।
ইহার কতকগুলি খেলার কথা বলিব।

মাটিতে হুইথানি ধারাল তলোরার পোঁতা হুইল।

চলাক্ষেরা করেন। এই বাজীকর নিজের অলে চুরি, কাঁচি, বড় বড় ছুঁচ চুকাইরা দিতে পারেন; অথচ চুরি ইত্যাদি অল হইতে বাহির করিয়া লইলে পর ওক্ত পড়ে না, কেবল দামান্ত একটু দাগু থাকে মাত্র।

রহমন বে'র স্মার একটি কাণ্ড দেখির। সকলে অবাক্ হইরা গিরাছে। তিনি ইচ্ছামত তাঁহার ছই হাতের নাড়ীর গতি ছই প্রকার করিতে পারেন। ডান হাতে হয় ত

> মিনিটে নাড়ীর স্পান্দন ৯•বার পাওরা গেল, এবং ঠিক সেই মিনিটেই বা হাতে নাড়ী চ'লে ৭২ বার। প্রানিদ্দ চিকিৎসকগণও, ইকা যে কেমন করিয়া সম্ভব, তাহা বলিতে পারেন নাই।

রহমন বে'কে সকলের
সামনে একটি বালিভরা বাজের
মধ্যে কবর দিয়া প্র'য় ২০
মিনিট কাল রাথা হইল।
তার পর বালি সরাইরা
তাঁহাকে বাহির করা হইল।
কবর হইতে বাহির হইরাই
তিনি সকলের সলে কথা
বলিতে আরম্ভ করিলেন।
এই বাজীকর বলেন ধে,
তিনি মাটির মধ্যে ১ ঘটা

এই বাজীকর বলেন যে,
তিনি মাটির মধ্যে ১ ঘণ্টা
কিয়া তারও বেশী সমন্ন থাকিতে পারেন—কিছ
যে সমন্ন বলিয়া তাঁহাকে কবর দেওরা হইবে, ঠিক
সেই সমন্ন শেষ হইবামাত্র তাঁহাকে কবর হইতে বাহির
করিতে হইবে। এক মিনিট সমন্ন বেশী হইলেই তিনি বাঁচিয়া
থাকিতে পারিবেন না। কবরে যাইবার সমন্ন তিনি শুল্ল
পোষাক পরিধান করিয়া হির হইরা গাঁড়ান—করেকটা
শিরা ফুলাইরা কিছু একটা করেন,—তার পর



প্রাচ্যের বাজীকর আমেরিকার

বাটের দিক মাটতে এবং ডগার দিক উপরে। তার পর সেই ছইথানি তলোয়ারের উপর রহমন বে'কে শোরান হইল। তার পর বাজীকরের বুকের উপর তিন ফিট চওড়া একটা পাথরের চাপ রাখিয়া প্রকাশ্ত একটা হাতুড়ির আঘাতে সেই পাথর তালিয়া ফেলা হয়। এত কাঞ্চের পর দেখা যার যে, বাজীকরের শরীরে সামাস্ত আঁচড়ও লাগে নাই। পাথর ভালা হইবার পর বাজীকর বেশ উঠিয়া দাড়ান এবং

তাহার দলের লোকেরা তাঁহাকে কবরে শোরাইরা মাটি চাপা ভার।

দর্শকদের মধ্যে কেছ একটা জ্বলস্ক মশাল লইরা আদে। রহমন সেই জ্বলস্ক মশালে তাঁহার হাত প্রবেশ করাইরা যতক্ষণ ইচ্ছা রাখিতে পারেন। দশ-বারো মিনিট পরে আঞ্চনের ভিতর হইতে হাত বাহির করিবার পর দেখা গেল—হাতে সামান্ত ফোস্কাও পড়ে নাই।

ইহার আর একটি আন্তর্যা ক্ষমতা আছে। দর্শকদের
মধ্যে যে কোনো লোককে তিনি সম্মেহিত করিয়া তাহাকে
তৃইথানি তলোয়ারের ডগার শোয়াইয়া তাহার বুকের উপর
হাতুড়ি দিয়া পাথর ভাঙ্গিতে পারেন। তার পর সেই
সম্মেহিত বাক্তির অঙ্গে ছুরি ইত্যাদিও চালানো হয়।
আন্তর্যোর বিষর, তাহার শরীরেও রক্ত পড়ে না, বা কোনো
প্রকার ক্ষতি হয় না। চিকিৎসক এবং বৈজ্ঞানিকগণ্
এই বাাপার দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াচেন।

এইবার রহমন-বাজীকরের আর একটি অত্যাশ্চর্য্য বাজীর কথা লিখিব। ইহা দড়ির রাজি। দর্শকদের সামনে রহমন তাঁহার একটি বালক সহকারী এবং এক তাল দড়ি লইরা হাজির হইলেন। তার পর বাজীকর দড়িটাকে এক প্রান্ত হাতে ধরিরা অক্ত প্রান্ত উপর দিকে ছুঁড়িরা দিলেন। দড়ি আকাশের গারে শুক্তে ঝুলিতে

নু তন্তারকা

লাগিল। তার পর বাজীকরের আমেশে সহকারী বালক দড়ি ধরিরা উপরে উঠিতে উঠিতে অবশেষে শুরে মিলাইরা গেল। ভার পর ফ্কীর বালককে হাঁক দিয়া ভাকিতে থাকেন। তাহার কোনো জঁবাব না পাইরা তিনি ভয়ানক কুদ্ধ হইদ্বা একটা ছুরি লইমা দড়ি বাহিন্বা উপরে উঠিতে উঠিতে শুম্বে মিলাইরা যান। দর্শকগণ হাঁ করিরা দেখে---এইবার কি হয়। তার পর আকাশের অনেক উচ্চ হইতে একটা ভয়ানক কাছার শব্দ আসে। সকলে ভয়ানক ভয় পাইরা বার। পর মৃহুর্গুই দেখা বার বে, সহকারী বালকের দেহ ছিন্ন ভিন্ন হইরা মাটিতে পড়িল। তাহার সামনে কণ বাদেই বাঞ্চীকর দড়ি বাহিয়া নামিয়া আসেন। দর্শকদের মধ্যে অনেকেই এমন নিষ্ঠুর কাও দেখিয়া বাজীকরকে মারপিট করিতে উত্তত হয়। কিছু তাহার পূর্বেই ফকীর বালকের ছিন্নভিন্ন দেহের উপর মন্ত্র পড়িয়া তাহাকে বাঁচাইয় দেন। বালক হাসিমূখে দাঁড়াইয়া থাকে। এই সমস্তার মীমাংসা এখন পর্যাক্ত কেহু করিতে পারেন নাই। আমেরিকার বিখ্যাত বাজীকর হুডিনি পর্যান্ত বলিয়াছিলেন যে, "রহমনের আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে—তবে দৈবশক্তির কথা আমি বিশ্বাস করি না। চেষ্টা করিলে আমিও ঐ প্রকার বাজী দেখাইতে পারি।" ছঃখের বিষয় ছাডনি এই চেষ্টা করিয়া যাইতে পারেন নাই—ভাহার পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

এই তারকার আলোক-রশ্মি সেকেত্তে ১৮৬,০০০ মাইল



বেগে প্রথণ করিতে করিতে আমাদের পৃ'থবীতে এক কোটী বংসরে পৌছিরাছে। এ পর্যান্ত বত তারকার আবিদ্ধার ক্টরাছে, ভাহাদের মধ্যে এই তারকার দূরস্বই স্থাপেকা বেশী। মধ্যে নিজের থাকিবার বর প্রস্তুত করিরছে। ও ড়ির গারে দরজা, জানালা ইত্যাদি সবই লাগান আছে। বিদেশী লোকেরা এই অভিনব জিনিসটি কি বুবিতে না পারিরা গুরুষারীকে মাঝে মাঝে বড় জালাতন করে।



—পিপার মধ্যে ঘর

#### অভিনব আবাস--

( > ) স্থামেরিকার ওটিও প্রদেশে কতকগুলি লোক মদের ব্যবসা করিত। ক্রমে তাছাদের ব্যবসা বন্ধ হটয়া গেলে



গাছের ও ভির মধ্যে বর

ভাহার। মদ চুরাইবার পিপা ইত্যাদিকে বাস করিবার গৃহে পরিণত কবিরাছে। ছবিতে এই অভিনব আবাসের সামান্ত পরিচর পাইবেন।

(২) আর একটি গোক একটি বড় গাছের ওঁড়ির

ভাইনী বুড়ীব গৃহ

(৩) পুরাকালের ভাইনি বুড়ীদের পুণাদির যে বর্ণনা পাওয়া বার, তাহারই অফুকরণে এই অভিনব পৃথ নির্মাণ করা { হইরাছে। বস্বতঃ এই গৃহটি অতান্ত আরাম-দারক, যদিও বাহির হইতে ইহাকে অত্যন্ত কিন্তু তিক্যাকার বলিরা মনে হয়।

## ক্ষেক্টি দ্রব্যের ক্ষুদ্র সংক্ষরণ—

(>) ছবিতে ছোট একটি ক্যামেরা দেখুন। মইএ চড়িরা



ছেট্র ক্যামেরা

হর, তাহা সকল বিষরে নিপুঁত হর। ক্যামেরাটি ক্যার্ম্মাণির তৈরী।



ছোট জুতা

**司**奉配 ( 5 ) জুতার ছবি দেখুন। এই জুতার মধ্যে একজন শাকে গলা পর্বাস্ত প্রবেশ कत्रदिवा माजाहेबा থাকিতে পারে। वर कुछ। याहात পান্তে ঠিক হইবে তাহার যোগ্য চুকটের ব্যবস্থাও হইয় ছে। করা ছবিতে দেখুন, একজন মহিলা চুক্লটিকা একটি বদিয়া ধ রি রা আছেন।



চুক্টি কা

## অম্ভূত বাজীকর—

ছবিতে যে ঘড়িট দেওরা হটল—ইহার আকার ইহাতেছবি তুলিতে হয়। এই ক্যামেবায় যে দকল ছবি Cেগলা ৈ পাৰ্শস্থিত বালিকায় সহিত তুলনা কয়িলে বুঝা যাইবে।



এক টন ওকনের একটা বড়ি যড়ির ওমন কিন্তু বালিকার ওজন অপেকা অনেক বেশী। বড়ির ওজন ২৮ মণ। গ্যাল ফাউলার্স নামক একজন বাজীকর এই বড়িটিকে বাজী দেখাইবার সময় দর্শকদের

সামনে আনিরা উড়াইরা দিতে পারেন। বৃদ্ধিটি যে কোথার যার, অনেক চেষ্টা করিরাও তাহা কেহই ধরিতে পারে নাই নাই।

### অম্ভূত ডিম—

এক ভদ্রলোক স্কালে তাঁহার মুগা-বর হইতে ডিম



আনিতে গিয়া একটি बहुड আকারের ডিম প্রাপ্ত হইলেন। ডিমের ছবি দেখি-লেই বুঝিতে পারা বার ডিমটি কি অমুত। নিউজার-দির (আমেরিকা) এথেনিয়া নামক স্থানে এই ডিমটি পাওরা বার। পৃথি-বীতে এপৰ্যাম্ভ এ রকম ডিম পাওরা গিয়াছে বলিয়া ওনা বার নাই।

অদ্তুত ডিম **অদুত জন্তু—** 

হাতের উপর যে জন্ধট বসিরা আছে— উহাকে দেখিলে মনে হর ধরগোদের বাচা। আসলে উহা "Chinchilla",



অন্তুত ৰম্ব

নামক জৰু। অভ্যন্ত দামী। চাপিরা ধরিলে হাতের মুঠার ] মধ্যে রাধা যার।

#### সত্যযুগের রক্ষ---

আমেরিকার উটা ক্লবি কলেজের ছাত্রগণ সম্প্রতি একটি ২০ ফিট পরিধিওরালা বৃক্ষ আবিদার করিরাছে। বিখ্যাত



সভাযুগের বুক

বৈজ্ঞানিক ডাঃ ংহন্রি সি কাউল্স্ নানাপ্সকার পরীকা করির। বলিতেছেন যে এই বৃক্টির বরুপ ৩০০০ বংসর। তাঁহার মতে এই বৃক্ষ পৃথিবীর প্রাণবান বৃক্ষাদির মধ্যে সর্বাপেকা বৃদ্ধ। অভিনব বসন—

"নর্ম কাচের" (Flexible glass) দানা বসান

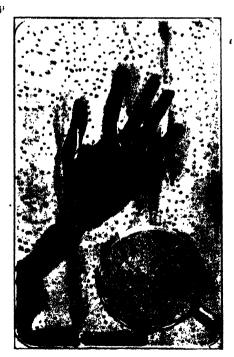

**অভিনৰ** বসন<sub>ি</sub>

এক প্রকার কাপড় তৈয়ারি হইতেছে।
এখন আর কাপড়ে পুঁতি বদাইবার দরকার
হইবে না। কাচ কাপড় বুনিবার সময়েই
কাপড়ের মধ্যে দেশাই হইরা যাইবে। কাপড়
মরলা হইলে কাচ সমেত কাপড় কাচা
যাইবে—কাচ ভালিয়া যাইবার কোনো
সম্ভাবনা নাই। ইস্ত্রী করা এবং কাচা সত্ত্বেও
নাকি এই কাচের শুভ্রতা নই হইবে না।

### বৃহত্তম ঘুড়ি---

ছবিতে যে ঘুড়িটি দেওরা হইল, ইহা ১৪ ফিট ২ ইঞ্চিউচু। এই ঘুড়িটি উড়াইতে তিনজন লোকের দরকার হয়। সম্প্রতি



বৃহন্তম ঘূড়ি এক ঘূড়ি-প্রদর্শনীতে এই ঘূড়ির নির্মাতা প্রথম পুরস্কার পাইবাছে।

## খেলোয়াড়দের কসরৎ—

স্টবল থেলোরাড়দের ধাকা দেওবার শক্তি বাড়াইবার জন্ত



থেলোরাড়দের কসরৎ

তাহাদের পোৰা হাতীর সঙ্গে ধাকাধাকির থেলা হয়। বলা বাক্তনা যে এই থেলাতে মামুবের দল হাতীকে এক ইঞ্চিপ্ত সরাইতে পারে না। কিন্তু এই কসরতের ফলে ধাকা দিবার কামদা এবং ক্লোর এত বাঙ্গিয়া বায় যে, ফুটবল ম্যাচের সময় বিপক্ষদল ধাকার চোটে তাহাদের সামনে দাঁড়াইতেও পারে না। জীগল পাখীর ছবি—

মেক্সিকোতে একটি ঈগল পাথী ভেড়ার পালের উপর



ঈগল পাধীর ছবি

ছোঁ মারিতেছিল। সেই সময় একজন ভাছার একটি ফটো ভোলে। ফটোতে এমন চমৎকার ছবি থুব কমই পাওরা বার। ঈগল পাখীটকে দেখিলে মনে হর বে প্রাকালের একটি গক্ষড় পাখী কলিকালে বেড়াইতে আদিরাছে।

#### নিরাপদ রাস্তা

বে সকল রাস্তা দিরা খুব বেশী গাড়ী-বোড়া চলাচল করে, দেই সকল পথ দিরা ছোট ছোট ছেলে-মেরেদের চলা-

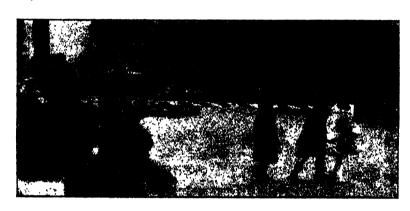

নিরাপদ রাস্তা

কেরা করা অত্যন্ত বিপজ্জনক—বিশেষ করিরা রাস্তা পার ছইবার সমর ভর আরো বেশী। এই সকল রাস্তা এপার-গুণার করা বালক-বালিকাদের পক্ষে নিরাপদ করিবার জন্ত আমেরিকার এক সহরে এক অভিনব পদা অবলম্বন করা হইরাছে। রান্তার বিশেষ বিশেষ স্থানে একটি করিরা গোট—বেল লাইনের উপর রান্তার তুই দিকে বেমন পেট থাকে—থাড়া করা থাকে। করেকজন ছেলে রান্তা পার হইবার জন্তু সেইথানে জ্বমা হইলেই একজন বালক পাহারাওরালা এই গেট রান্তার উপর আড়াআড়ি ভাবে নামাইরা ভার; ফলে, গাড়ী চলাচল বন্ধ ভইরা বার। ত্সকলে পার হইরা গেলে পর পেট আবার খাড়া করিরা উঠাইরা

> দেওরা হর। বিশেব করিরা ছোট ছেলে-মেরেদের বিদ্যালরের সাম-নের রাস্তার উপর এই প্রকার নিরাপদ গেটের ব্যবস্থা করা হইরাছে। কলিকাতা সহরের পথঘাট দিন দিন যেমন ভরানক বিপদসমূল হইরা পড়িতেছে— তাহাতে কলিকাতা পূলিদ লোকের, বিশেষ করিরা ছেলে-মেরেদের, জল্প এই প্রকার

ব্যবস্থা করিলে অনেক গ্রবটনা কমিরা বার।বিশেষ করিরা বড় বড় রান্তার উপর ইস্কুলগুলির সামনে এই প্রকার ব্যবস্থার একার প্রয়োজন হইরা পড়িরাছে। কলিকাতার রান্তার মোটর ডাকাত ধরিবার গেটগুলিকেও এই কাজে লাগান যাইতে পারে।

# স্বপ্ন-মরীচিকা জ্রীরাধারাণী দত্ত

হৈ স্থাৰ । এ জীবন-বজ্ঞ শেবে তপঃক্বজ্ঞ-তন্ত্ব শীৰ্ণ দীন বেশে, বেদিন দাঁড়াব তব আসন সন্মূপ জুড়ি' পাণি ক্লান্ত স্লান হেলে। সেদিন তোমার চ'টি আধি হ'তে কছপার বারি পড়িবে কি ক্ষরি' । সে ধারার সিক্ত হ'বে বিদশ্ব এ দেহ প্রাণ মম

প্রথব নিদাব-অন্তে ব্যধার রিশ্ব-ব্যবহণে
সব দাহ জ্বলা
বাবে তো জ্ডারে বন্ধু ৷ তব মুশ্ব-লেছ-পর্শনে
শান্তি স্থবা চালা ৷
তপন্থীর জ্বশাপ কোনও দিন হবেই মোচন,
হে প্রাণ-পাধক
হলত ! বিরহ-শীর্ণা অভাগিনী বনবালাটিরে
চিনিবে তো টিক ঃ

ন্সানি নীবনের এই দার্থ অন্ধকার নিশা শেবে শ্বিত মৃত্যু-উবা, দিবে দেখা শুভলয়ে অভিসার-প্রসাধিত বেশে অদে পুপত্না! তিল তিল মৃত্যু ভরা এ জীবন প্রকাণ্ড মরণ— কোনৰ একদিন, নবীন-জীবন-সিক্ত শ্বমধুর মরণের বুকে স্থুৰে হবে লীন ! হঃধ্মর জীবনের হতাশার কালো কালি রেখা ব্যৰ্থতার ব্যধা. একদিন সমুজ্জল সার্থকতা রূপে দিবে দেখা नवलाक (नथा। নিম্পেষিত বিদলিত রক্তঝরা বিক্ষত এ প্রাণ হবে পুন: ভাজা রবিকরে কমল যেমতি মেলে দল; শৃত্ত গেছে रम्था मिरव द्रांका।

মোর অশ্র-মৌন-হিরা রুদ্ধ-বাক্ এ' বেদনা-ভাষা
বৃঝিবে তো প্রির ?
দক্ষিণ-স্মীর ওগো, মাধবার হিম-ঝতু-বাধা
হরিয়া লইরো !
আমার ধ্যানের ধন ! অন্তর্ধামী আধি দিঠি তব
মোর মৃক ভাষা
আপনি করিবে পাঠ, প্রেমের আলোকে অভিনব,
সেই মোর আশা !
রিশ্ব যদি ক্রম বৃঝি' অবিচারে করে ভুল সব
ভাহে নাহি ক্ষতি !
কারে না বুঝাব কিছু, নারবে স্বা'র স্বুণা লব;
ভুম না বৃঝিও ভুল, ভূমি নাহি কোরো অবিচার
এক্দিন ব্বে,

মরণের সেতু বাহি' তোমার মিলন-বর্গলোকে
গতি মোর হবে,
আমার বা কিছু সত্য একা শুধু তোমারেই ক'ব
আর কারে নর !
সেদিন দোঁহার নামে ধ্বনিরা উঠিবে বর্গলোকে
'জর জর জর'।

নর্ন-পর্য ভরি' নিজা ভেজা স্বপ্ন নেমে আসে অতি ধীরে ধীরে निषाय-व्याकारम यथा नात्म नव-व्यावारमृत स्मय मिशस्ट्रद्व चिद्र ! প্রান্তশির সূটে পড়ে জ্যোৎন্না-ডাঁকা বাতারন-তলে উপধান-হারা, चक्षशैन जाँथि जारा निःगीय निनीधाकात्म चरन সংখ্যাহীন-ভারা। **भूड-वर्षा जात्मानित्रा চ**रन यात्र রাজিচর-পাৰী निकृत्त्व भारत, পক্ষ-চালনার ধ্বনি শুব্ধতা'র ধ্যান ভঙ্গ করি মৃত্ শক্ত আনে ! অপ্ন-মুপ্ত পুষ্পবনে সমীরণ সভর্ক-চরণ করে আনাগোনা, क्य-करक वत्र-वत्र् श्रथम मिनन-तात्व राम नर-कानात्नाना ! আপনার কর্ণে পশে আপনার হৃদয়-ম্পন্দন বন্দ ছক্ ছক ; निः भक् पक्षिना वरह कृगद्वन् शक् व्यनहित्रं সৌরভ অপক। শ্বপ্ন ক্লপে এলো যদি আই বন-মশ্বর সম্পাতে श्रीकृता रहत्त्, খপন বাস্তব চেয়ে আমার জাগ্রত-সত্য হবে

তোমার পরশে।

# কুজাটিকা

### ত্রীপ্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়

বরিশবাবুর ভূবন-ডাঙার হঠাৎ আসা বেমন আশ্চর্ব্যের, ভেষনি তাঁর চরিত্রও আশ্চর্য্যের।

দেশিন তখন সবে মাত্র স্থাদেব নিদ্রার বোর কাটিরে লাল চোখে নিদ্রালস গাততে ধীরে ধীরে পৃথিবী ভ্রমণের জন্ত বের হ'রেছিলেন। পাণীরা তথনও সবাই ভালো ক'রে জাগেনি। বীরভূম শীমান্তের এই কুন্ত নির্জ্জন গ্রামধানি তখনও স্থাপ্তমধা। গ্রামধানির উপর কুরাসা মহাজনের মতো নির্মমভাবে চেপে বসেছে।

ভূবন ডাঙা গ্রামে ভদ্রলোকের বাস নেই—সমস্তই প্রার সাঁওতাল জাতীর লোক। কেবল ভদ্রলোকের ভিতর আছেন এক ডাজার সপরিবারে। তিনিই সেধানকার সব,—বিচারক, পরামর্শদাতা ইত্যাদি।

সেদিন অতো ভোরেই পাড়াটা হঠাৎ উচ্ছুসিত হ'রে উঠ্লো একজন নবাগতের আগমনে। হরিশবার তাঁর একমাত্র ছেলের হাত ধ'রে এই গ্রামে এসে আশ্রম্ন ভিকাকর্লেন। একজন সাঁওতাল তাঁকে ডাক্তার বাব্র বাড়ীনিরে গেলো। ডাক্তার বাব্ সাদরে অভ্যর্থনা কর্লেন এবং নিঃসঙ্গ এবনে অজাতীর সন্ধী পেরে খুনী হ'রে উঠ্লেন।

কিছ হরিশবাব্র ব্যবহারে আশ্রুহা হ'রে গেলেন।
প্রথমতঃ হরিশবাবু নিজের কোনো পরিচর দিলেন না,—
তিনি কে, কোথা থেকে এসেছেন এবং কেনো এসেছেন
কিছুই বল্লেন না। দিতীয়তঃ ডাক্টার বাব্কে প্রতিক্ষা
করিবে নিলেন বে, তিনি বে-কদিন না পৃথক থাক্বার
ব্যবহা কর্তে পার্ছেন, সে-কদিন তাঁকে বেনো সমন্ত কিছু
কাল নিজে কর্বার অধিকার দেওরা কর। এমন কি তার
রায়া পর্যান্ত তিনি নিজে কর্বেন। তিনি কোনও মীলোকের স্পৃষ্ট লিনিব ছোঁবেন না বা লীলোকের সংস্পর্শে
আস্বেন না। হরিশবাবু এই কথাওলো এমন দৃচ্তার
সল্পে বল্লেন বে, ডাক্টার বারু অপ্রতিবাদে এ বিবরে
প্রতিক্ষা কর্লেন।

হরিশ বাবুর জ্বন-ডাঙার আসার পর করেক মাস কেটে গেছে। নিজে আলালা একটি বাড়ী করেছেন। বাড়ীটি গ্রামের প্রাজ্ঞে—সকলের বাড়ী থেকে দূরে। সেইখানে তিনি এবং তাঁর ছেলে তরুণ থাকেন। গ্রামের লোকের খোঁজ তিনিও রাখ্তেন না, তা'রাও তাঁর খোঁজ রাখ্তো না।

ভঙ্গকে তিনি নিজের মতো ক'রে গ'ড়ে তুল্তে চেষ্টা কর্তেন,—স্বল্লভাবী এবং চাপা। তা'কে প্রভিজ্ঞা কারেছিলেন বে, সে বেনো কোনো অবস্থাতেই কোনো রক্ষেই স্ত্রীলোকের সংস্পর্লে না আলে; এবং ভালোবাসা ব'লে বে কোনো কিছু আছে তার অভিষণ্ড সে বেনো ভূলে বায়। তাঁর মতে—পৃথিবীতে ভালোবাসা ব'লে কিছু নেই। এমন কি তরুণ যদি কখনো তাঁর প্রতি ভক্তি বা ভালোবাসা দেখাতো তো তিনি তা'কে যৎপরোনান্তি বক্তেন। তাঁর সঙ্গে তরুণকে ঠিক পরের মতো ব্যবহার কর্তে হ'তো। যেটুকু শুধু কর্ত্বের খাতিরে করা দরকার, তা'র বেশী কিছু কর্তে দেখলেই হরিশবাবু চ'টে বেভেন।

তক্রণ এই সমস্ত ঘাত-প্রতিষাতের ভিতর দিরে মামুব হ'লেও, তা'র ভিতর একটা ঘাতন্ত্রা ছিলো। তারই জন্ত সে সব সময় বাপের বুক্তি ঠিক ব'লে মেনে নিতে পার্তো না। অরভাবী হ'লেও সময় সময় তর্ক লাগিরে দিতো; কিছু শেষ পর্যান্ত তা'কেই বাধা হয়ে হার মানতে হ'তো।

কোথার বে একটা প্রচ্নের বেহনা অন্তর্নিহিত আছে—এ হরিশ বাবুর ব্যবহারে বেশ বোঝা যেতো। কিন্তু তিনি এরণ সংযত ভাবে চল্তেন বে, অফ্রের কথা দূরে থাক, নিজের ছেলেকে পর্যন্ত জান্তে দেননি বে, সে বেদনা কোথার। তিনি সংসারে ছটি জিনিস পছল্ফ কর্তেন না,—ভালোবাসা এবং স্ত্রীলোক। এই হ'টির বে কোনো মূল্য আছে এ তিনি মান্তেন না। বরং এ বিবরে কোনো কথা হ'লে তিনি এতে। চ'টে বেতেন বে, সকলে বিশ্বিত না হ'ৰে থাক্তে পাৰ্তো না।

কেবল একমাত্র ভঙ্কণ বুঝ্তো বে, হরিশ বাবুর হাদরের ভালোবাসা কভো গভীর। আর কেউ ভা' বুঝ্তে পার্তো না। সমর সমর সেই গুপ্ত ভালোবাসা মুর্ত হ'রে উঠতো,—হরিশবার চেই। ক'রেও তা লুকোতে পার্তেন না, তরুণের কাছে ধ'রা প'ড়ে যেতেন। তরুণ সেই সমর বিদি সেই ভালোবাসার কথা উথাপন ক'রে বল্তো বে, তাঁর প্রাণে ভালোবাসা যথেইই আছে, কেবল তিনি নিজেকে সেই ভালোবাসার বিরুদ্ধে জোর ক'রে বঞ্চনা ক'রে, পরকে বতথানি ঠকাবেন ভাবছেন, তা'র ঢের বেণী নিজেকে ঠকাচ্ছেন—তবে তরুণের এই কথার তিনি তা'কে শুধু মার্তে বাকি রাথতেন। দোর ধরা পড়লে তা'কে চাণ্তে যাওয়াই মাহুবের স্থভাব। কিন্তু তা'তে নিজের ক্রটি অঞ্জের কাছে আরো পরিক্রেট হ'রে ওঠে। হরিশবাবুও যতো চাপ্তে যেতেন, ততই নিজেকে খুলে ফেল্তেন।

হরিশবাবু জোর ক'রে দেখাতে চাইতেন যে, ছেলের এবং বাপের উভরেরই উভরের প্রতি কর্দ্তবাটুকু ছাড়া আর কিছু করণীর নেই। বা কিছু কর্তে হ'বে—কর্দ্তবার খাতিরে। এই কর্দ্তবাধ যে ভালোবাসার একটা অংশ, এও তিনি শীকার কর্তেন না।

বন্ধস তার বেশ-ই হ'রেছিলো। তবে নিজেকে জোর
ক'রে থাড়া ক'রে রাথ তেন। কিন্তু বাইরে থেকে দেথ্লে
বেশ স্পাইই বোঝা থেতো যে, ভিতর ফোঁপ্রা হ'রে গেছে।
তথু বাইরের কাঠামোথানা কোনো রক্ষে থাড়া হ'রে
আছে। সামান্ত আঘাতেই কোন্দিন ঝ'রে প'ড়ে যাবে।

বেলা শেষের পড়স্ত লাল রোদ ভ্রন-ডাঙার ঢেউ-খেলানো মাঠের উপর ছড়িরে পড়েছিলো। কবেকার-জমা বৃষ্টির জলের চুইরে-পড়া ঝর্ণা-ধারার ক্ষীণ স্রোত ব'রে চলেছে— একটি ছোট্ট আঁকা বাকা বালি-ভরা নদীর বুকের উপর দিরে।

ঝর্ণার জল উচু থেকে চুইরে প'ড়ে নীচে এক জারগার জমে আছে। সেখানে অসংখ্য ছোট্ট ছোট্ট মাছ অপূর্ব দীলা-ভদীতে খেলা কর্ছে।

সেইখানে ব'লে একটি মেরে একমনে মাছের খেলা

বেণ্ছে। কথনো কল ছিটিরে তাবের তাড়া বিছে। হঠাৎ সেই কলের উপর এক অপরিচিত মুখের ছারা পড়্লো। মেরেটি চম্কে মুখ তুলে চেরে মুখ বীড়ানত কর্লে।

বে এসেছিলো লে তক্ব। আপন মনে বেড়াডে বেড়াতে এইখানে এসে পড়েছে। মেরেটিকে দেখে কিরে যাবে কি এশুবে ভাবতে ভাবতে এগিরেই এসেছে। একটু আশ্চর্যাও হ'লো তা'কে একলা দেখে। বৌবন-ধর্মের পরিচর নেবার ইচ্ছা তা'কে খোঁচা দিভে লাগলো, কিন্তু লাল্ফা বাধা দিলে। লে কিরে বাবে যাবে কর্ছে এমন সমর পিছন থেকে কে ব'লে উঠ্লো—কে তক্কণ না কি ? ভোষার এক-বরে বাবা ভোষার একলা ছেড়ে দিলে বে?

তঙ্গণ মৃথ ফিরিয়ে দেখলে ডাক্তারবাবু। ডাক্তারবাবুর প্রশ্নের কোনো উত্তর দে দিতে পার্লে না।

ডাক্তারবার বল্লেন—এটি আমার মেরে, কণিকা। তুমি চেনো না নিশ্চর। তোমার বাবা তো তোমার গঙী দিরে যিরে রেথেছে। চল, একটু বেড়ানো যাক্।

তিনজনে বেড়াতে বেড়াতে কথাবার্ত্তা বেশ জমে উঠ্লো। কণিকা ও ভক্ষণ ডাক্তার বাবুকে মাঝে রেথে আলাপ জমিরে তুল্লে।

সেই দিন থেকে তরুণ আর কণিকার ভাব ক্রমে উঠুলো

—অবস্থ হরিশবাব্ব আড়ালে। হ'জন হ'জনকে দলী পেরে
নি:দক্ত জীবনে হাঁপ্ ছেড়ে বাঁচ লো। কণিকা এক এক
দিন জিদ্ ধর্তো—তঙ্গণের বাড়ী দেপ্তে বাবে। তরুণ ভারী
মুস্থিলে প'ড়ে বেতো। নানা অছিলার কণিকাকে ভুলিরে
রাথ্তো।

বিকেশ বেলার ক্লান্ত রোদ যখন ভ্বন ডাঙার পলাশ-বনে রক্ত-রাঙা পলাশ-ফুলের উপর প'ড়ে সমস্ত বনে রঙের আন্ত্রণ ধরিয়ে দিতো, তথন তরুণ আর কণিকা সেখানে বেড়াতে যেতো।

এমনি ক'রেই হরিশবাবুকে সুকিরে তালের মেলামেশা চল্লো। তরুণ কিন্তু সদা সশঙ্কিত থাক্তো—পাছে হরিশ-বাবু আন্তে পারেন। আন্তে পারলে তরুণের নির্ব্যান্তন তো আছেই, উপরন্ধ হরতো কণিকাকেও তা'র কল ভোগ কর্তে হবে। তরুণ বেড়াতে বেড়াতে কিছু একটু শক্ষ শুন্লেই উচ্চকিত হ'রে ওঠে,—অন হর, বুরি তা'র বাপের

পারের শব্দ। কণিকা ভক্ষণের এই ভাব দেখে উচ্চ হাত্রে
ভাবিক আরো ব্যন্ত ক'রে তুল্ভো। কণিকা এর কারণ
বিজ্ঞানা কছলে, ভক্ষণ শুধু ব্যাধা-ভরা মান দৃষ্টি মেলে
কণিকার দিকে চাইভো। কণিকার হাসিও মান হ'রে
বেভো—প্ররের অবাব শোন্বার স্পৃহা মন থেকে চ'লে
বেভো।

ভক্ষণের এক একদিন মনে হ'তো বে, কণিকাকে সব কথা খুলে বলে। কিন্তু বাপের এই ধান্থেরালী মন্তের কথা তা'র কাছে প্রকাশ কর্তে কেমন লজ্জা বোধ কর্তো। কাজেই কণিকার কাছেও সব ঘটনাই অপ্রকাশ থেকে সিয়েছিলো।

ভক্ষণ আর কণিকা তাদের প্রথম মিলন-স্থানের ঝর্ণাধারার ক্ষমা কলে মাছের খেলা দেখ্ছিলো। ছ'কনেই
তক্ষর হ'বে দেখ্ছে, এমনি সমর হঠাৎ তাদের চমক
ভাঙলো,—কলের উপর কার ছারা পঞ্লো। কণিকা একটু
আশ্চর্য্য হ'বে আগন্তক ব্যক্তির দিকে চাইলো। তক্ষণ কিন্ত বেমন আড় ভঁলে ব'লে ছিলো তেমনি ব'লে রইলো। মনে
হ'লো লে যেনো কলের ভিতর মাথা লুকোতে চার। সে
নিম্পক্ষ হ'বে ব'লে রইলো।

কলে বার ছারা পড়েছিলো তিনি হরিশবার ! বেড়াতে বেড়াতে এদিকে এনেছিলেন। তরুপের ব্যাপার দেখে তিনি ভণ্ডিত ও বিশ্বরে নির্মাক হ'রে গিরেছিলেন। প্রথম কিছুক্দণ রাগে ও বিশ্বরে মুখ দিরে কথা বের কর্তে পার্লেন না। তাঁর ছেলের যে এতদ্র স্পর্চাহবে, দে বিশাস্থাতকতা কর্বে—এ তাঁর ধারণাতাত। নিজেকে নাম্লে নিরে ধীর গন্তার শ্বরে বল্লেন—তরুণ, উঠে এলো।

ভক্ষ এ আদেশ উপেকা কর্তে না পেরে আছে আছে উঠে এলো।

ইরিশবাবু কণিকার দিকে জগন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ কংরে তক্ষণকে বল্লেন—আমার পা ছুঁরে প্রতিজ্ঞা কর, আর কোনো দিনও এর সলে দেখা কর্বে না এবং সর্বভোভাবে ভূলে বাবে বে, এর সলে কোনো দিন তোমার পরিচর ছিলো।

পাছে রাগের বাধার হরিশবাবু আর কিছু অগ্রির কর্বা ক'লে কেলেন এই আশহার,—এবং কণিকাকে এই সমস্ত লজ্জাকর ঘটনার হাত হ'তে বীচাবার জঞ্জেও, তা'কে অনিচ্ছা সংস্কৃত্ত প্রতিজ্ঞা কর্তে হ'লো।

্হরিশবার্ আদেশের খরে বল্লেন — এস, আমার সংক চ'লে এসো।

হরিশবার ও তরুণ চ'লে গেলে কণিকা ব্যাপার কিছু
বৃক্তে না পেরে অবুঝ-বিশ্বরে কিংকর্ত্তব্য বিস্ফৃ হ'হে ব'লে
রইলো। এত চট্ ক'রে সমস্ত ঘটনা হ'বে গেলো বে, সে
ঠিক তলিরে বৃক্তে পার্লে না ব্যাপার কি।

\* •

বাইরে অবিপ্রান্ত বৃষ্টি পড় ছিলো। কালো মেঘের বুক চিরে বিহাৎ-রক্ত ঝল্কে উঠ্ছিলো। মেঘ দারুণ অন্তর্বেদনার শুন্রে উঠ্ছিলো। সমস্ত রাজি একটা গঞ্জীর তঃথের দীর্ঘনাদের মতো হ'রেছিলো।

হরিশবাব গুরেছিলেন। ক'দিন থেকে তাঁর কর্মঠ
শরীর ভেঙে পড়েছে,—তাঁকে শ্যাশারী ক'রে দিয়েছে।
বে শরীরকে মনের জােরে এতদিন সােলা ক'রে রেখেছিলেন, আজ তাই একেবারে অকর্মণ্য হ'রে পড়েছে। তাঁর
বুকের অজানা গােশন ব্যথার মতােই কর্রোগ তাঁর বুকে
পুকিরে ছিলাে। আজ লে হরিশবাবুর সঙ্গে বােঝা-পড়া
কর্তে চার। হরিশবাবুর বুকের সমস্ত ব্যথা আজ জ্যাট
রক্ত হ'রে ব'রে পড়ছে। তিনি মৃত্যু দিয়ে সকল ব্যথা
জর কর্তে চলেছেন ব'লে মুথের উপরকার লান হানি
তথনাে মিলিরে যারনি।

হরিশবাবুর এক পালে তরুণ আর এক পালে কণিকা।
আন্ধ তিনি নিজে কণিকাকে ডেকে এনে কাছে বিগরেছেন।
ভাক্তারবাবু তাঁকে দেখুতে এগেছিলেন—তাঁকে তিনি জার
ক'রে বিদার দিয়েছেন।

কণিকা ও তরুণ হু'জনেই উবিয় ও বিশ্বিত হ'রে চুপ ক'রে ব'লে আছে। হরিশবারু চোধ বুলে গুরে আছেন। কিছুক্ষণ পরে জোরে একটা দীর্ঘনি:খাল কেলে তরুণ ও কণিকার হাত হুটো নিজের বুকের উপর চেপে ধর্লেন। থানিক চুপ ক'রে থেকে বল্লেন—তোরা আমার আজকের ব্যবহার দেখে আশ্চর্য হচ্ছিল—না ? কিছু আজ ভোলের আরো আশ্চর্য হ'তে হবে।—ব'লে চুপ কর্লেন। তঙ্গণ ও কণিকা বিশ্বিত ও বিজ্ঞাস্থ দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইলো।

হরিশবাবু বল্তে লাগ্লেন—তা'র সঙ্গে আমার বিয়ে হরেছিলো খুব ছোটবেলার। হ'জনের মধ্যে বনিবনাও মন্দ হর নি। তা'র ঋণ অনেক ছিলো। কিন্তু দোষের মধ্যে দে একট্র একরোথা ছিলো। নিজে যা জিল্ ধর্তো তাই কর্তো। কিছুতেই তা থেকে তাকে টলাতে পারা যেতো না। সেই জন্তে সমর সমর তা'র সজে আমার ঝগ্ড়া হ'তো। কিন্তু ঝগড়া বেন্দী দিন স্থায়ী হতো না। মোটের উপর এক রকম স্থেই দিন কাট্ছিলো। কিন্তু স্থা বেন্দী দিন সংলো না।

এই পর্যান্ত ব'লেই হরিশবাবু আবার চুপ কর্লেন। একটু দম্ নিম্নে আবার বলতে লাগ্লেন—তথন তুই সবে মাত্র বছর ত্রের। সেই সময়ই সে আমার সামান্ত অপরাধের জন্ত আমার জীবনকে ভেঙে চুরে দিয়ে চ'লে গেলো।

হঠাৎ আমি কুসকে প'ড়ে নেশাথোর চরিত্র-হীন হ'রে পড়্লাম। সে যথেষ্ট ভিরস্কার করতো, অনুযোগ করতো, কিন্ত কিছুতেই আমার শোধরাতে পার্লে না। আমাকে শে ক্রমাগত চরিত্র-হীন ব'লে তিরস্কার করতো, **আ**মি তা'তে ভরানক রেগে বেতাম। আশ্চর্য্যের বিষয় বে, বে চরিত্রহান নেশাথোর তা'কে চরিত্র হান বল্লে সে কিছুতেই সহু কর্তে পারে না। আমিও সহু কর্তে না পেরে তা'কে যা তা' ব'লে গাল দিলাম। এমন কি তা'র সতী-ধর্ম্মের প্রতিও ব্যঙ্গ কর্তে ছাড়্লাম না। শুধু তা'তেই कास र'नाम ना। त्नार य९ भरतानाचि ध्यहात क'रत व्यक्तकात वाट्य वाक्षीत वाहरत त्वत्र क'रत्र मिरत्र मारत थिन শাগিমে দিশাম। বাইরে তথন বৃষ্টি পড়্ছিলো। আমি একবারও ভেবে দেখ্লাম না যে, তা'র অবস্থা কি হ'লো বা হবে। লোকে বুষ্টির রাতে একটা কুকুর বেড়ালকে বাড়ী থেকে ভাড়ার না, আমি কিছ তা'কে অস্লান বদনে ভাড়িরে দিলাম। তথন আমার মনের অবস্থা এতে। নৃশংস।

বধন নেশা ছুট্লো, তথন তা'র আর সন্ধান পেলাম না,

—সে নিরুদ্দেশ। কত লোক কত কথা বল্লে, কিছুই
বিধাস কর্লাম না। আমি তো জানি সে কি ছিলো।
ভা'র ছারা এ কাজ কথনই সন্তব নর। নেশাখোর হ'লেও
ভা'কে আমি ভালো ক'রেই চিন্তাম। অভিমান হ'লো।
এমনি ক'রেই কি জামার শান্তি দিতে হয়। আমার না হয়

ফেলে গেলো, কিন্তু ভোকে সে ছাড়লে কি ক'রে। ভুই তো তা'র প্রাণ ছিলি। তোকে বুকে ক'রে তা'কে খুঁজতে বের হলাম। অনেক দিন পরে তা'র খোঁজ পেলাম। সে তথন মৃত্যু-শব্যার। আমার পাছুরৈ সে সব বল্লে,---মুহুর্ত্তের ভূলে সে নিজের ও আমার জীবন অভিশপ্ত করেছে। ষর ছেড়ে এসেই সে বুঝতে পেরেছিলো, কি **অভায় সে** করেছে। নিজেকে বাঁচাবার জঞ্জে অশেব চেষ্টা করেছে,— অনেক প্রলোভন দুর করেছে, এবং তা'র ফলে নিজের জীবনকে ধ্বংস কর্তে বঙ্গেছে। 'ক্ষণিক দৌর্বাল্য-জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্ছে। তা'র প্রতি কথাই যে সভ্য এ আমি মেনেছিলাম। তা'র দ্বারা যে কোনো অসৎ কাজ সম্ভবে না। মুহ্যুর মতোই সে চিরু সভ্য। আৰু তাই মৃত্যুকে বরণ ক'রে সে সত্যজন্নী হ'তে চলেছে। আমি তা'কে খরে ফিরে নিমে যেতে চাইলাম, সে রাজীহণলো না। আমার কাঁধের উপর লোকাচারের মিধ্যা পাপের বোঝা চাপাতে সে চার না। তার পর এক দিন নিঃশেষে সম<del>ন্ত</del> পাপের জের মিটিরে, ভা'র নিজের এবং আমার পাপের প্রারশিতভ নিজে শেষ ক'রে, সমস্ত পাপ-পুণ্যের বাইরে চ'লে গেলো।

তঙ্গণের আর কণিকার হাত ছটো নিজের বুকের উপর
চেপে ধ'রে বল্তে লাগলেন—সেইদিন থেকে আমি এই
মেরেদের বড়ো ভর করি, বড়ো শ্রদ্ধা করি। তা'রা এতো
ভাবপ্রবণ, তাদের ভালোবাসা সহজে এতো গভীর হর বে,
তা'রা সেই সবের জল্তে সব সময় নিজেকে ঠিক রাখ্তে
পারে না। আবার তা'রা কণভঙ্গুর। একটু আঘাতেই
কাচের পেরালার মতো ভেঙে পড়ে, তথন আর ঝেড়া দেওরা
চলে না। সেই জল্ভেই ওদের সলে খুব সাবধানে সকল দিক
বাঁচিরে চল্তে হর। ওদের মহিমা অনস্ক, সেই জল্ভেই ভো
ওদের বলি—শক্তি। ওরা আমাদের শান্তি দিতেও পারে,
আব্যের রক্ষা কর্তেও পারে। এই জল্ভেই এত দিন আমি
ওদের ছোঁরাচ থেকে নিজেকে কঠোরতার আবরণ দিরে দূরে
রেখেছিলাম। কিন্তু থাক্বার উপার কি! ওরা মারাবী।
এক মুহুর্জে বশ ক'রে কেলে। আমাকেও শেবে বশ
ক'রে কেল্লে।

ব'লে কল্পিত হাত কণিকার মাধার দিলেন। তাঁর চোধ দিরে অঞ্চ গড়িরে পড়্লো। পরে ডরুণকে বল্লেন —এদের শ্রদ্ধা করিস, ভূলেও কথনো অবহেলা করিস্নে। একে মূলা সহকে দেওরা বার না। আর হ'লনে সভাকে কখনো ছেড়ো না, এই আশীর্কাদ ছাড়া আমি আর কোনো আশীর্কাদ জানিনে। কারণ সে আমার এই কথাই শিধিরে গেছে। তরণ ও কৰিকা বিশ্বৰ আনন্দ-প্লুভ স্কলৰে মাধা নত করতে।

হরিশবার জারো কি বল্'ত বাচ্চিলেন, কিন্তু পার্লেন না েঠাটু একবার কেঁপে দ্বির হ'রে গেলো।

## পুস্তক-পরিচয়

কুল ঐ সুহং।—( বিতীর খণ্ড ) শ্রীবোগেশচন্ত্র রাবের রচিত।
বুলা বার আনা। রার শ্রীবৃক্ত বোগেশচন্ত্র রার বাহাত্ব সর্বাধনন
পরিচিত, আচার্যা-ছানীর সাহিত্য-রখী। তিনি বিভিন্ন সমরে সামরিক
পরে বে সমন্ত প্রবন্ধ লিথিরাছেন, তাহার করেকটা 'কুল ও বৃহত্তের'
প্রথম থণ্ডে ছাপাইরাছিলেন; একণে আরণ্ড আটটা প্রবন্ধ একল করিরা এই বিতীর থণ্ড ছাপাইরাছেন। ইহাতে রাণী বিষেধনী, দেশে
বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠা কল্ম ও মৃত্যু, ইতিহাসের ক্রম, আরা-প্রসক্ষ, বর-পণ,
আমাদের দৃষ্টি-শক্তি ও ১৩০৪ সালের ভূমিকল্মা, এই আটটা প্রবন্ধ
আছে। প্রবন্ধ কর্মীর নাম দেখিলেই বৃবিতে পারা বার, আচার্যা রার
মহাশরের প্রতিভা কেমন সর্বতোস্থী। প্রকৃত পক্ষেই, বিভিন্ন বিবরে
এমন প্রবেষণাপুর্ণ স্কৃতিন্তিত প্রভাব অভি কম সাহিত্যিকই লিখিতে
পারেন। এই সংগ্রহ-পুশুক্ষধানির বিশেবভাবে পরিচর দিতে পেলে
আরু ক্ষার বলা বার না। বাঁহারা চিন্তাশীল পাঠক, ওাহারা এই পুশুক্ষ
পাঠ করিরা বে অনেক তথ্য অবস্ত হইতে পারিবেন, সে বিবরে
সন্দেহমান্ত নাই।

ব্যক্ত-প্রসী।—বী গ্রভাবতী দেবী সর্বতী প্রপীত; বৃত্য আড়াই চিকা। বীগঠা প্রভাবতী দেবীর এই উপজ্ঞানবানি একটু নৃত্ন ধরণের; ইহাতে উপজ্ঞানের স্বান মনলা সবই আছে, কিন্তু এখানির প্রধান উদ্দেশ্ত —আমাদের দেশ বে ম্যালেরিরার উৎসর বাইতেছে, ভাহারই বিবরণ প্রদান। সূব্ ভাহাই নহে, এই ম্যালেরিরা নিবারণের কল্প কি উপার অবলবন করা বাইতে পারে, উপজ্ঞানের মধ্যে ভাহাই বিবৃত কইরাছে। ন্যালেরিরা নিবারণ সব্বন্ধে পুত্তক-পুত্তিক। বিভারত কইতেছে, ছারাচিত্র প্রদেশিত হইতেছে; ভাহাতে বিশেব স্থকনও কইতেছে। সর্বতী মহোগরা উপজ্ঞানের ভিতর দিয়া এই সম্বন্ধেশ্ব প্রচার করিতেছেন। আমরা উহার এই প্রচেটাকে অভিনন্ধিত করিতেছি। গ্রাণার লেখার আর কি পরিচর দিব প্রাল্গালা দেশে বংলারা সন্ধ-সাহিত্যের পাঠক, গ্রাহারা সর্বতী মহোগরার স্থাব লেখার সহিত বিশেব পরিচিত। বর্তনান প্রহেত্ব সে পরিচর পাইবেন। আমরা এই পুত্তকথানির বহুলা প্রচার কানলা করি।

নিত্রজন।— শ্রী হরেশচন্ত্র ঘোষ প্রবীত, বুল্য দেড় চাকা। এই উপজ্ঞানের বিনি নারক, উাহারই নামে উপজ্ঞানের নামকরণ হইরাছে। গ্রন্থভার উপজ্ঞান লেখার মৃতন এতী; হতরাং প্রথম লেখকের পক্ষেবে সকল ক্রেটা অপরিহার্থা, ইহাতেও ভাষা আছে। ভবুঞ্ এই নবীন গ্রন্থভারের উপজ্ঞানের আখ্যানভাগ ভাল, রচনা ছানে ছানে অভি বিভৃত্ত হইলেও অসকত হর নাই। নিরপ্রনের চরিত্র-চিত্রণেও গ্রন্থকার বথেট শক্তির পরিচর দিরাছেন।

মদের পর্শ।—অদিনীপক্ষার রাম প্রণীত, মূল্য ভিন টাকা। 'যনের পরশে'র প্রথম ছুই ভাগ অর্থাৎ কেছি, বা লগুন ধারাবাহিক ভাবে 'ভারতবর্বে' প্রকাশিত হইরাছিল; অবশিষ্ট অংশ অর্থাৎ পারিস, বালিন, রোম, ভেনিস প্রভৃতি নূতন লিখিত হইয়াছে। প্রায় নামে একটা বুৰক সামূলী শিক্ষালাভের জন্ত বিলাতে প্রেরিত হইয়ছিল। ভাহার পিতা স্থাক্ষিত ব্যক্তি। ভিনি পুরের বাধীন ইচ্ছার কথনও বাধা কেন নাই। তবুও তার ইচ্ছা ছিল ছেলেটা বারিটার বা ঐ রক্ষ 📭 ছু ছইন্না আসে। কিন্তু, পল্লৰ সে সকল পথে না বাইন্না সঙ্গীত-পাছ শিল। করিতে আরভ করিল। এই উপলক্ষে তাহাকে কেছিল, লঙন, পারিস, বার্লিন, রোম, ভেনিস প্রভৃতি ছানে বে সকল পুরুষ-রমণীর সাহত মিলিতে চইয়াছিল, চিরাগৃত পথ পরিভাগে কবিরা সজীত শাস্ত্র অধারন করিবার কল্প ভাষাকে বে সমস্ত চেটা করিতে হইরাছিল, ভাচার মনে বে সকল ভাবের উদর হইরাছিল, সে সমগুই এই বইবানিডে বিজ্ঞভাবে লিপিবন্ধ কইয়াছে। নবীন মুবকেরা বিলাভে বাইয়া বে স্কল এলোভনের সমুধীন হয়, ভাষারও মুটাত এই পুরুকে আছে। বইখানি পড়িতে উপজাসের মত লাগে, অখচ ইহা উপজাস নহে এবং, 🖟 জীবন-চ'রতও বহে ; ইহাতে উপতাস ও জীবন-চরিতের সমস্ত উপালানই আছে। বইথানি আমালের কাছে বড়ই ভাল লাগিয়াছে, আর সকলেরও নিকরই ভাল লাগিবে।

ম্বাক্তিক মৃতিক মৃত্যা কর বাবা।
নাম বেলিনেই বৃথিতে পারা বার বে, রসভাল বহু মহালর বালালা
বেশের ব্যবহাপক সভাসমূহের সক্ত নিকাচনের তুমুল বন্ধ হইতে সর্ক

অবত্তে পূরে থাকিয়া বর্গতভাবে এই হন্দ উপভোগ করিয়াছেন। সত্য বলিতে কি, এই হাজেৎসবের নামকরণে তিনি বৈ বাহাছুরী বেধাইয়াছেন, থাহা বালালা বেশে আর কোন রুথাই পারেন না। তাহার পর, ওাহার বিতীর বাহাছুরী এই বে, বিগত ইলেক্সনের বল্দের বাহারা নামক অর্থাৎ সদস্ত-সদক্রাণী, ভারাদের কাহাকেও রক্ষমকে অবত্তীর্ক করান নাই, মাতন কেথাইয়াছেন বোগাড়েদের, সাধু-ভাবার বাহাকে ক্যান্ভাগার বলে, আর নাত্তানাবুদ দেখাইর ছেন পরিব ভোটারদের। বালালা কেশে এমন রহত-চিত্রান্ধনে রসরাল বহু মহালর একমেবা দিতীবন্ধ, উল্লেখ্য রহত্তের মধ্যে হাজ্যরস আচে, কিন্তু কথা নাই; রসিকতা বধেই আছে, কিন্তু ইত্রামী নাই। এমন পাকা হাতের তৈরী 'ঘন্দে মাতনন্ধ' সকলের হাতে হাতে কেথিতে চাই, ইহার কথা সকলের মুধ্যে পুন্ধে গুনিতে চই।

ভাষ্যমানের দিন-পঞ্জিক। — শ্রিদিলীপকুষার রার প্রশীত,
বুল্য দেড় টালা। শ্রীমান্ দিলীপকুষার ইয়েবােশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া
এতদিন ভারতবর্ধের নানা সহরে শ্রমণ কারয়া বেড়াইয়াছেন। তাহারই
বিবরণ এই 'দিন-পঞ্জিকা'য় লিপিবছ হইয়ছে। এই পঞ্জিকার
আনকঞ্জিই ইতঃপূর্বের ভারতবর্ধে প্রকাশিত হইয়ছিল। শ্রামামানের
দিন-পঞ্জিকার কোন ছানেরই বিশেষ বিবরণ নাই; দিলীপকুষার সে
উদ্দেশ্রেছ শ্রমণ করেন নাই। তাহার উদ্দেশ্র ছিল, ভারতবর্ধের বে
সকল স্থানে বড় বড় ওভাদ পারিছে আছেন, তাহাদের সাহচর্য্য লাভ
করা, তাহাদের গান শোনা এবং তাহাদের নিকট হইতে যেটুকু দরকার
আবার করা; স্বতরাং এই পঞ্জিকার ভারতবর্ধের নানা নগরে বে
সকল প্রসিছ সঙ্গীত-নারক আছেন, তাহাদেরই কলা-কৌশলের কথা
ইহাতে লিপিবছ হইয়ছে। তাহা হইলেও, এই পঞ্জিকার শ্রমণ-বৃত্তান্তরও
অভাব নাই। দিলীপকুষার তাহার আ্ঞাবিক স্থন্যর ভাষার ও হাঁদে
এই পঞ্জিকা এমন ভাবে লিখিয়াছেন বে, ইহু উপন্যাসের ষতই
ভিত্তাকর্মক।

মাজহাকে।—বীবৃদ্ধ জ্যোতি বাচ্পতি প্রনীত, মূল্য এক টাকা।
এই পুতকে কোন্ বাসে কয় হইলে কাতকের মতিগতি, আরুতি,
বায়া, ভাগা, অবরু, উয়তি কিয়প হয়, ভাষা বিশদ ভাবে বর্ণিত
হইবাকে। পুতকে বণিত কলগুলি বাতবের সহিত এতটা মিলে বে
চমংকৃত হইতে হয়। বাজালা ভাষার এয়প এয় আদে) ছিল না;
এয়ভার এই পুতক প্রকাশিত করিয়া বলভাষার একদিককার একটি
বিশেষ অভাব মোচন করিয়াছেন এবং সজে সজে বালানী পাঠকের
অশেষ ধন্যবাদের পাত্র ইইলিচেন। পুতক্থানিতে এয়ভারের অসাধারণ
পাতিত্যের পরিচম থাকিলেও, ইহা এয়প সরল ও মধুর ভাষার লিখিত
বে, আবাল-বৃদ্ধ-বনিভার বোধসমা ও অত্যন্ত ক্ষমগ্রহী হইয়াছে।
ভিনি ভাষার হীর্ষকালের গ্রেবণা ও জ্যোভিষ্কি আভক্রতার কল
এই পুতকে স্থিতিই করিয়াছেন। সেইজনা ফলগুলি যাতবের সহিত
এক অধিক বিলে। আন্তরের বহু বছু বাছর এই পুতক পাঠ করিয়া

বিশেষ আৰম্প লাভ করিয়াছেন ও মুক্তকটে ইয়ার হল কীর্ত্তন করিয়াছেন। সভাসৰ ও চিন্তাশীল পাঠকমাত্রেই হে এই পুস্তকের আয়র করিবেন ভাষাতে সম্পেহ নাই।

শক্ত জাত্ম নাত্যিক্ত না।—ইংবেল্রনাথ বহু প্রণীত, বুলা এক টাকা। প্রবীণ সাহিত্যরথা শ্রহাজ্যকন শ্রীবৃক্ত দেবেল্রনাথ বহু মহালয় এত দিন তিনি কবিতা ও গল্পই লিখিয়াছিলেন; মধ্যে একবার সেক্লপীয়রের 'ওখেলো' নাটকের অতি ফুলর অত্যাদ লিখিয়াছিলেন; কিন্তু, তাহার জীবনবাাপী সাধনার কথা এতকাল প্রকাশিত হর নাই। বাজালা দেশে নাটা-সাহিত্য সম্বন্ধে অধ্যরস ও গবেবণা দেবেল্র বাবুর মত আর কেছ্ করিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। এতদিন পরে এই শকুজনার নাট্যকলা প্রছে তিনি তাহার গভীর পাতিত্যের আংশিক গরিচর দিয়াছেন। এথানি তথু শকুজলা নাটকের কলা-পরিচরই নহে, হিন্দু-নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসও বটে। এই বৃদ্ধ বরুসে দেবেল্র বাবুবে একার্যের হুজকেপ করিবেন, তাহা আমরা বিশাস করিতে পারি নাই। এমন পৃত্তকের পরিচয় দেওরা অসম্বন্য, তাহালিগকে এই পৃত্তকথানি গড়িতেই হুইবে।

উলা বা বীরনগর।— শ্রীস্থলনাথ মিত্র মৃত্যেকী প্রণীত, মূল্য দেড় টাকা। উলা বা বীরনগর নদীরা জেলার একটা প্রধান প্রাম। বছ বিন পূর্বে এই প্রামথানি মহামারীতে একেবারে খালান হইরা গিরাছিল। প্রামের লোকে বাহারা পারিরাছিল, পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইরাছিল; বাহারা ভাহা পারে নাই, ভাহারা বরে পড়িরা মরিরাছিল। এতকাল পরেও বীরনগর সে মহামারীর প্রকোপ সামলাইতে পারে নাই। এই পুত্তকের লেখক শ্রীবৃক্ত স্থলন বাবু উলার স্থ্যসিক মৃত্যেকা বংশে জন্ম প্রহণ করিয়াছেন। তিনি বহু আরাগ বীকার করিয়া ভাহার জন্মভূষির বিবরণ সংগ্রহ করিয়া এই স্করে পুত্তকথানি হাপাইরাছেন। বাঁহারা ভবিত্ততে বালালা দেশের ইতিহাস লিখিবেন, এই পুত্তকথানি ভাহাদের বিশেব কাজে লাগিবে। "ত্যান বাবুর বর্ণনাগুণে পুত্তকথান স্থপাঠ্য হুইরাছে। ইহাতে জনেকগুলি ছবিও দেওয়া হুইরাছে।

বিদ্রালয় বিধায়ক বিবিধ বিধান ।— নাম বাহাছ্য

শ্রীঅবোরনাথ অধিকারী অপীত, মূল্য ছুই টাকা। রায় বাহাছ্র অবোরনাথ পথবাতেও আথকারী, বিভালয় বিধানক বিধান লিংধারও সম্পূর্ণ
অধিকারী। এই বইথানি শিক্ষক্যপের নিকট ছিল-পাঞ্চকার মৃত্ত
মূল্যবান হওয়া উচিত। শিক্ষকের হায়িছপূর্ণ পবিত্র এত কেমন করিয়া
উদ্বালন করিতে হয়, বহুলণী শিক্ষক অধিকারী মহালয় ভাহা বিশহ
ভাবে এই পুত্তকে লিশিবত করিয়াছেল। আমরা পুত্তকথানির আভত্ত
পাঠ করিয়া কোখাও কিছু অধিক বলিবার ক্রোল পাইলাম না, বহুথানি
এমনই স্বাল-সম্পূর্ণ।

দ্যতির্ক্তি এর পার্ব্রত্য জ্যতি।—শ্রীনলিনার বন্ধুবদার বি-এ প্রবীক্ত, বুল্য পাঁচ দিকা। এই প্রক্রমানিতে নেপালী, পাহাড়িরা, লেপচা, তিব্বতীর ও ভূটিরা জাতির অভ্যান্তর্য সামাজিক কাহিনী লিপিবছ ইইরাছে। গ্রহকারের অধ্যবসার প্রশংসনীর তিনি অনেক অনুসন্ধান করিরা উপরিউক্ত পার্বত্য জাতিদিগের রীতি নীতি আচার ব্যবহার লিপিবছ করিরাছেন। আমরা ভাহার এই উভ্যের প্রশংসা করিতেছি। প্রক্রমানির রচনাও বেশ মনোরম ইইরাছে।

বংশ-পরিচয় (চত্র খণ্ড)।—বীজানেজনাথ কুমার
সঙ্গিত, মৃল্য ে, টাকা। এই চতুর্থ বঙ বংশ-পরিচয়ে বীবৃক্ত কুমার
মহালয় কলিকাতার ঠাকুর বংশ, বলিহার রাজবংশ, টাকার মুলা বংশ
প্রভাত অনেক খ্যাতনামা বংশের পরিচয় দিয়াছেন। এই বংশ-পরিচয়
সংগ্রহ করিয়া বীবৃক্ত কুমার মহাশের বাজালার বিল্ত ইতিহাস লেখার
বংখাই উপকরণ গোহাইয়া রাখিলেন।

আলোর আঁথার।—অবুক গঞানন মত্যদার প্রণীত, ব্লা ছই টাকা। এই উপভাগধানি পাঠ করিলা আমরা বিশেব প্রীতিলাভ করিলাম। উপভাসের আখান তাগ অতি ফুল্মর, চরিত্র-চিত্রণণ্ড বনোরম। রমার চরিত্র অভনে লেখক সহাশর বিশেব কৃতিত্ব প্রকাশ করিলাছেন। আলকাল প্রতিধিন খে সকল উপভাস হাপা হইতেছে, 'আলোর-আঁথার' সে প্রেণীর নহে; ইহাতে প্রস্থকারের বিশেবত কুটিলা উটীয়াছে। কাগজ হাপা বাধাই প্রচহণণ্ট সবই ফুল্মর।

নারী।—বীপলাচরণ ছাস্তপ্ত প্রনীত, মূল্য দেড় টাকা। এথানি কবিতা পূছক, ইবা বাললেই এই 'নারী'র পরিচর দেওরা হর না ;—ইবা আত মনোরস করেকটা কবিতার স্বাষ্ট। কবিতাপ্রলি পরশ্যর এমন সংস্টে যে ইবাকে একটা মূল কবিতার বারা বলিলেই টক পরিচর দেওরা হয়। লেখকের ছুই একটা কবিতা পূর্বের সামরিক পত্রে পঢ়িরাহিলার, কিন্তু ভাষা হইতে লেখকের কবিত্ব-লক্তির স্বাস্ক্ পরিচর পাই নাই। একণে এই 'নারী' পাঠ করিলা আমরা ভাষাকে বালালার কাব্য-সাহত্য-ক্ষেত্রে স্বাহরে অভার্থনা করিতেহি। ইবানির কাপল হাপা ও বাধাই অতি ক্ষর।

বজ্ঞানেশে বর্ত্তমান শিক্ষা-বিভার।—গ্রীগোগালন্দ্র সরকার বি-এ প্রণীঠ, মূল্য ২০০০ । মূল সমূহের অবসর-প্রাপ্ত ইনম্পেক্টর বীয়ক্ত সরকার মহালর শিক্ষা-বিভাগে হুগীর্থকাল কার্য করিয়া বল্পনেশের বর্ত্তমান শিক্ষাসক্ষেত্রে অভিক্রতা সঞ্চর করিয়াছেল, ভাহাই এই প্রত্তক সম্মিরাই কইয়াছে; গুধু ভাহাই নতে, এই পুতকথানিতে বালালা বেশে ইংরাক্ত আমলের পূর্ব্বে কি প্রকার শিক্ষা ব্যবস্থা হিল এবং ভাহার পর কইতে একাল পর্যন্ত শিক্ষা-ব্যাগারের পর পর কি ব্যবস্থা ইইরাছে, ভাহার সম্পূর্ণ ইতিহাস বিবৃত হইরাছে। আমরা এই পুতকথানি পাঠ করিয়া অনেক প্রাত্তর ভব্য ভানিতে পারিলার। এথানি বিশ্ববিভালরের পাঠ্য-ভালিকাভুক্ত হওৱা উচিত।

বিশোলিকী।—বিপ্রভাতকুষার ব্যোপাখ্যার প্রণিত, বৃত্য এক টাকা চারি আনা। ত্থাসিদ্ধ গল লেখক বিবৃত্ত প্রভাতকুষার ব্যোপাখ্যার বহাপরের লিখিত নরটা হোট গল এই 'বিলাসিনী'তে ছান প্রাপ্ত হইরাছে। গলগুলি বে প্রভাতবাবুর লেখনীরই উপবৃত্ত, তাহা বা বলিলেও চলে। কারণ ছোট গল লিখিয়া প্রভাতবাবু বালালা গল-সাহিত্যে অতি উচ্চ ছান অধিকার করিয়াছেন। বালালী গাঠক তাহার গল অভি আগ্রহের সহিত্ত পাঠ করিয়া থাকেন। স্বতরাং বিলাসিনী' তাহাবের আগ্রহ পরিতৃপ্ত করিতে পারিবে, এ কথা সকলেই বলিবেন।

স্মৃতি-রেপ্রা।—শ্রীক করচন্ত্র চটোপাধার প্রণীত; বুলা আড়াই টাকা। অনেক দিন পরে শ্রীবৃক্ত ককিরচন্ত্র বাবু নাহিত্য-ক্ষেত্রে পুনরার দেখা দিরাছেন, এবং বাহা হাতে করিরা অবতার্গ হইরাছেন, সেই 'স্থৃতি-রেখা' উপজ্ঞানথানি উাহার ভার স্থাী নাহিত্যিকের লেখনীর উপজুক্ত। তিনি বেদের মেরে মুমুরার বে চিত্র আছত করিরাছেন, ভাহা সত্যসতাই অতি স্কল্ম হইরাছে। উপজ্ঞানথানির আখ্যান-ভাগের বিলেবণ করিবার হান আমাদের নাই, তবে এ কথা বলিতে পারি, কি আখ্যান-ভাগ, কি চরিত্র-চিত্র, কি ভাষা নৈপুণ্য, সকলই পরিপাটী হইরাছে। এতদিন পরে তিনি বাহা দিরাছেন, সাহত্য-রসিক্পণ তাহা পরম সমাদরে গ্রহণ করিবে, এ বিবরে আমাদের সক্ষেত্র নাই।

মাথুর-কথা।—অপুলিনবিহারী বস্ত বিরচিত। মুলা আড়াই টাকা। পুতকথানির নাম হোগতেই মনে হয়, এথানি হয় ত রাখা-কৃষ্ণ লীলা-কাহিনী; কিন্ত ভাহা নহে। এথানি অকুক্তের লীলাভূাম মধুরার ইতিহাস। লেখক মহালয় বেল-পুরাণ ও চৈনিক অমণকারীবিসের এছ হইতে আলিম কালেয়, এবং বর্তমান সময়েয় ইংয়াল লেখকবিসের এছাবলী হইতে একালেয় মধুরার বিবয়ণ সংগ্রহ করিয়াহেন। ভাহার অসুসাক্তংসা প্রশাসনায়। ভাহার ছই চারিটী কথার সাহত আমালেয় মহডেল থাকিলেও পুত্তকথানি বে হালিখিত এবং অনেক ভাতবা তথা পুর্ণ এ কথা বীকার করিতেই হইবে।

বিপ্লব্যের প্রে ।—বীনলিনীকিশার ৩ই প্রণীক্ত। বাম পাঁচ
সিকা। ভারতবর্ধর সমালে, থর্মে, রাষ্ট্রে আল বিমাব লাগিরাছে, ভাজন
আরম্ভ ইরাছে। এ বিমাব বে কোখার সিরা শেব ইইবে ভারারই
চিন্তার আল ভাবুকের বনে সোরাছি নাই। বিমাব—বাহা কুৎসিত, বাহা
বীভংস ভাহাই বুর করিরা বহি কান্ত হর, তবে ভাহার মত কল্যাপকর
আর কিছুই ইইতে পারে না। কিন্ত এই ভাজনের কাল্লে বিরি, বাহা
কুলর ভাহাতেও টান ধরে, তবে ভাহাতে লাভির পক্ষে আবার তেননি
বিবনর কল প্রান্থ করিবে। এই মুগ-সন্থিতে ধর্মে, সমালে, রাট্রে
বাজালীর কোখার কি কর্তব্য আছে, বিমাবের পথে প্রস্থভার ভাহারই
আলোচনা করিবাছেন। ভাহার বুক্তি অন্ত নর, চিন্তা দেশের প্রক্তি
মনতে পরিপূর্ব, কর্তব্যের ইলিতে চুর্বলিভার হাণ হলাই। ভাষা
ব্যবন্ধ সরল ভেষনি লোরালো। এই ছ্রিন্তির ব্যব্যের কথা ভাষা ভ

ভাবিরা কাল করা হুর্গত হইরা পড়িরাহে। তাই আসরা এই গ্রহখানির ফ্চিভিত প্রবন্ধগুলির বিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেহিশ এগুলির আলোচনা করিলে দেশ-সেবার আনুর্গ স্বাহত অনেক থোঁরা দুর হইবে। সভ্যকার পথের সন্ধানত বে অনেকের কাছে ফুন্স্ট হইরা উঠিবে ভারতেও আনাদের সন্দেহ নাই।

শ্রিত্রপথার গীতা। শর্মার সভ্যেলনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনুবাধিত। বান আড়াই টাকা। গ্রন্থানি বে জন-সমালে সমাতৃত হইরাছে, ইহার বিতীর সংকরণই ভাহার প্রমাণ। এক পৃষ্ঠার মূল সংস্কৃত লোক, অন্ত পৃষ্ঠার পজে ভাহার অনুবাধ। অনুবাধ বেমন সহল ডেমনি ক্ষর; অবচ মূলের অর্থ কোখাও ক্ষুর হর নাই। ইহা অনুবাধনের অনাধারণ শক্ষির পরিচারক। গ্রন্থের প্রথমে একটি উপক্রমণিকার নীতার অনেক জটিল লিনিদ ঢের সহল করিয়া ব্যাইয়া বেওয়া হইরাছে। সভ্যেল্রনাথ বে কতবড় ভাবুক, চিন্তানীল ও পশ্তিত লোক ছিলেন, নীতার এই অনুবাধ গ্রন্থ হইতেই ভাহা বোঝা যার। বইথানির ছাপা বাধাই ভারি চমৎকার। গীতার এত ভাল সংক্রবণ আর বেধিরাছি বলিয়া মনে হর না।

প্রস্তাহালিক। শীল্পরেশচন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত। দাম পাঁচ সিকা। বইধানি ১০টি ছোট গলের পশরা। লেখক ভাষার উল্লেজালিক তো বটেনই, ভাবেরও যাছকর। বে ঘটনার কোনো বৈচিত্র্য নাই, তাঁহার কলনার সোনার কাঠির স্পর্লে ভাষাও সলীব স্কর্ম হইরা রস-মাধুর্য্যে ভরিয়া উটিয়াছে। স্থরেশ বাবুর ভাষা নিরাভরণা স্কর্মী নহে, বরং বিচিত্রাভরণা ক্লপনী। ছানে ছানে ভূবণ-বাহল্য বে নাই তাহা বলা বার লা। তবে শিল্পীর হাতের কস্রতে অধিকাংশ ছলেই তাহাও দেহের সঙ্গে বেশ থাপ থাইরা গিয়াছে—বে-মানান হর নাই। বইথানির বহিরাবরণও ভারি চমৎকার।

বাংকার ক্ষেত্রকর কথা।—ইফ্রীকেণ দেন প্রণীত। দান
এক টাকা। বইথানি অসংখ্য জাতব্য তথাে পরিপূর্ণ। এত জাতব্য
তথাের সমাবেশ বাংলার খুব কম প্রকেই পাওয়া বার। প্রস্কার নানা
ক্ষিক বিরা বাংলার ক্ষকদের সম্বন্ধে আলোচনা করিরাছেন। ইহাতে
ভাহাকে অনেক পড়িতে হইরাছে; এবং কেবল পড়া নহে—পঠিত
জিনিসকে হজম করিয়া নিজের কাজে লাগাইবার উপবােশী করিয়া তুনিতে
হইরাছে। বইথানির প্রত্যেক পৃঠার তাঁহার বহু পরিশ্রম ও স্থপতার
চিজ্ঞানীলতার পরিচর পাওয়া বার। নানা পরিবর্তনের ভিতর বিরা বাংলার
ক্ষকদের অবস্থা ক্রমে ক্রমে কোধার আনিয়া পৌছিরাছে, ইহা তাহারই
ইতিহাস। কিন্তু এমনি বুকের স্বর্গ বিয়া বন্ধ করিয়া লেখা বে ইহাকে

ইতিহাদের মত নীরদ জিনিস বলিরা মনে হর না—অতি সহজেই ইহা পাঠকের জ্বর স্পর্ন করে। আজিকার দিনে এরপ, এছের ব্রুল প্রচার বাধনীর।

লড়ায়ের সত্ন কায়দা।— এহারাধন বন্ধী প্রণীত। বাদ বারো আনা বানে। বইধানি বর্তমান বুছ-পছতির একথানি চমংকার নরা। এছকার পত ইরোরোপীর মহারুছে স্বরং বুছক্ষেত্রে কাল করিয়ালে। এত চমংকার করিয়া লড়ারের স্বরুপ বর্ণনা করা তাই তাহার পক্ষে অসম্ভব হর নাই। ভাষা ভারি সহল ও অত্যন্ত বর্বরে। বলিবার কথাও কোথাও আড়েই নহে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার গুণে সমত্ত লটিলতাকে ভেদ করিয়া তাহা একটি স্বাভাবিক স্বন্ধতার সরস হইরা উঠিরাছে। বর্তমান লড়ারের কায়দা স্থানে স্থানে এমন বোরালো বে মন কাপিরা উঠে, বুক ছলিরা উঠে। বইখানি বর্তমান বুছপছতির বৈজ্ঞানিক আলোচনা। কিন্তু গ্রন্থকার লিখিবার গুণে ইহাকে উপজ্ঞানের মত হাদর্যাহী করিয়া তুলিরাছেন। বুছ করা এখনও যাহাদের ধাতছ হর নাই, সেই বালালীর পক্ষে বইখানি বে অবশ্রু পাঠ্য, এ কথা নিঃসভাচে বলিতে পারি।

ভাগর উত্তোলন ও শরীর আধনা।— শ্রীষ্ণীরক্ষার লাগ প্রণীত। দাম আড়াই টাকা। কিছুদিন হইতে বালালী তাহার স্বাস্থ্যকে অতিমান্তার অবহেলা করিয়া চলিরাছে। তাহার ফলে জাতি হিসাবে দে কোধার আনিয়া দাঁড়াইয়াছে,প্রতি দিন তাহার পরিচর আমরা পাইতেছি। দেহে বে কুর্মল, বর্ত্তমান জগতে কোধাও তাহার দান নাই। আতির এই কুঃসমরে শরীর-চর্চা সম্বন্ধে যক্ত স্থানিতে প্রক্তক বাহির হর, সমাজের পক্ষে ততই কল্যাপকর। এই গ্রন্থানিতে দেহের বল বাড়াইবার কতকওলি পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে। বারামপদ্ধতির কতকওলি ছবিও আছে। বইএর ভাষা সহল সরল, বর্ণনা-ভলী চিত্তাকর্মক, ছাপা কাগল উৎকৃষ্ট। এ ধরণের গ্রন্থ ইতঃপূর্ম্বে বাংলা ভাষার আর দেবিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। বইবানির দারা দেশের তরুণ সমাজের বদি কোনো উপকার হয় তবে আমরা বধার্থ আনন্দিত ইইব।

আহিত্য-সেবক ।— শ্বীণিবরতন বিত্ত সংগতি । ইহা বাতিবর্গ-নির্বিলেবে ০০০০ বৃত্ত বলীর সাহিত্য-সেবকগণের গ্রন্থপরিচর ও

রচনারণ সহ, বর্ণাপুক্রমিক চরিতাভিধান । স্থাপি ভূমিকা ও ০০টি অভি
থারোলনীর প্রভাবনহ পরিশিষ্ট আছে । বঙ্গভাবার এ বাতীর পুতক এই
থাবা । ০০ বংসরের পরিশ্রনে, বহু প্রাচান পূথি হইতে নাম ও বিবরণ
সন্থানিত হইরাছে । ডিঃ ০০ গৃঃ আকারে অন্যুন ত্রিশ থাওে সম্পূর্ণ
হইবে । প্রতি থাওের মৃল্য । ০ । কেবল সাত্র প্রকাশিত (১—১১)
বঙ্গুলির মুল্য স্ইয়া গ্রাহক করা হর ।



## হাত দেখা

#### শ্রীজ্যোতিঃ বাচস্পতি

হাত দেখে ভুত ভবিশ্বং বর্ত্তমান বলা আমাদের দেশে নতুন কথা নয় ; কিন্তু আৰু বাংলায় শিক্ষিত সমাৰের কাছে তা নজুন করে বলা দরকার হয়েছে। এটা সৌভাগ্য কি ছুর্ভাগ্য তা ঠিক বলা শব্দ। বে বিজ্ঞানের উৎপত্তি এবং পূর্ণ পরিণতি ভারতবর্ষে, তার সহদ্ধে ভারতীয় ভাষায় একথানিও ভাল বই নেই। গোপন রাধার ঠেলার প্রাচীন গ্রন্থলি উই এবং কীটের খোরাক জ্গিরেছে বা মাটার ভূপে পরিণত হরেছে। এখনও বা হই একখানি হাতের লেখা গ্রন্থ আছে, ভাও অধিকারীরা সবত্বে এবং সভর্কতার সঙ্গে প্রথা রেখেছেন। হ'চার বছর পরে তাও পুর হবে। এখন বাংলা বা অন্ত প্রাদেশিক ভাষার বে ধান-কতক ছাগানো বই বালারে পাওরা বার, তাও স্তা ইংরাজি বইরের বার্থ অলুকর্ণ ৰাত্ৰ। হাত দেখা বে একটা বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত—এ সৰ বই দেখে তা বোঝবার কোন উপায় নেই। আজকাল হাত দেখা সহকে বারা কিছু জানতে চান--তাঁলের পাশ্চান্ত্য দেশের কাছে হাত পাত তে হর। কেরো, বেন্হাম, র্যানেন প্রভৃতির শেধা বই ছাড়া তাঁলের গতি নেই। অধচ এই বিজ্ঞানের স্থান্ট এবং চরম উন্নতি এই ভারতেই হ'রেছে ; এবং

পাশ্চাত্যের লেথকদের মধ্যে গোডাতেই যথেষ্ট গলদ বর্ত্তমান। পাশ্চাত্য লেখকেরা যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন বটে এবং তার জন্ত বছ ধন্তবাদ তাঁদের প্রাপ্য, তবুও হাত দেখাকে তাঁরা পুরো বৈজ্ঞানিক আকার দিতে পারেন নি। তাঁদের দেখার মধ্যে যে অনেক ফটি এবং অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে, ভার কারণ সৃষ্টিতত্ত্ব সহজে তাঁদের অক্সতা। তাঁদের যদি ভারতীর দর্শন এবং মনতত্ত্ব সহজে কিছু জ্ঞান থাকৃতো, ভা হলে তারা অনেক ভুল প্রান্তি হতে মুক্ত হতে পারতেন। হাত দেখার বে একটা বৈজ্ঞানিক ভিন্তি আছে, তা আমাদের বর্তমান শিক্ষিত সমাজ হয় ত খীকার করতে চাইবেন না ; অধচ এও সত্যি—তাঁরা এ বিষয়ে কোন বিশেষ চিন্তা করেন নি— পরীক্ষা বা গবেষণা ভ দুরের কথা। ইংরাজি সাহিত্যের প্রভাব তাঁদের উপর খুব বেশী এবং ইংরাজি সাহিত্যের মধ্যে হাত দেখার অবিশ্বাস স্পষ্ট প্রকটিত। ইংরান্সের পার্লামেন্টের আইন আছে যে "যায়া গণকের বা হাত দেখার বাবসা করবে তাদের কারাদও হবে"। এই আইন যে বিশেষ বিচার ও বিবেচনা করে প্রাণীত হয়েছে তা নম্ব—"এই সব শক্তি-**খলো শ**ৰতামের সাহচৰ্য্যে লাভ হয়<sup>ত</sup> খুটীয় ধৰ্মগভ এই অন্ধ

কুসংস্কারই আইনটির ভিত্তি। ইংলপ্তে এই নিজ্ঞানের যুগেও পার্লমেন্টের ঐ আইন বাহাল আছে—তাতে আশ্র্যা হবার কিছ নেই। স্থসভ্য পাশ্চাভ্য দেশে এখনও এমন লোক বিরুল নন, বাঁরা মনে করেন, শরতানের কাছে নিজের আছা বাঁধা না রাখলে এ সব বিভা কেউ আরম্ভ করতে পারে না। আইন-প্রণেতাদের বৃক্তিও ছিল চমৎকার। যারা শরতানের কবলে পড়েছে, তাদের শরতানের কবল থেকে উদ্ধার না শ্রের। আমেরিকা না কি এখন সভা দেশের অগ্রণী। এই আমেরিকাতেই প্রসিদ্ধ হস্তরেখাবিদ কাউণ্ট অফ্ হামণ্ডের नक्ष इक्न भाषती अत्म स्था करतन अवः वस्तन, जिनि विष হাত দেখা ছেড়ে দেন তাহ'লে তাঁরা (পাদরীরা ) উপাসনা এবং প্রার্থনা ছারা তাঁর আত্মাকে শরতানের গ্রাস থেকে উদ্ধার করবেন। হাত দেখাই তাঁর উপজীবিকা-এই কথা বলাতে, তাঁরা বলেন যে তাঁকে গীৰ্জ্ঞার কেরাণীর কাজ দেওরা হবে--বেতন অবশ্র যৎসামান্ত। আমেরিকারই বধন এই দশা—তথন অন্ত সব দেশের ব্যাপার সহজেই অমুমের।

বর্ত্তমান শিক্ষিত ভারত এই পাশাত্য জাতিগণের শিষ্যম গ্রহণ করেছে। সে শিষ্যত্ব আবার কেমন। কালোয়াতের অক্ষম সাকরেদ যেমন ওন্তাদের শ্বর-মাধুর্য্য যত না পাক্ষক তাঁর মুদ্রাদোষভাল হবহু নকল করে—বর্ত্তমান শিক্ষিত ভারতও তেমনি পাশ্চাত্য জাতির ভিতরকার ঋণগুলি ছেড়ে দিয়ে বাইরের চালচলন আর. বুলি আওড়াতে শিথেছে। কাজেই পাশ্চাত্য জাতি যথন আইনে জ্যোতিষী অথবা হস্তরেখাবিদকে জুন্নাচোর বলে নির্দেশ করেছে, তথন শিক্ষিত ভারতবাসীও তাই করতে বাধা; নইলে স্থসভা (২) জাতিরা তাদের অসভা মনে করবে। শিক্ষিত ভারতবাসীর মনোভাব এই রকম।

তাই আৰু শিক্ষিত ভারতবাদীর কাছে প্রমাণ করা **एत्रकात राहाह (य, रांठ एर्थात এको विकान पाह-**ा আন্দান্তী যা-তা বলা নয়। ছাত দেখে ভবিষ্যৎ বলায় বথেষ্ট মাথা ঘামানো দরকার এবং তার অভ উচু দরের মানসিকতা ও শিক্ষার ঘারা পরিমার্জিত বৃদ্ধিবৃদ্ধির প্ররোজন। পণ্ডিত হিম্পানাস বিখ্যাত দিখিলয়ী বীর সেকেন্দর শাহকে সামুদ্রিক বিবরক একথানি গ্রন্থ উপহার দেন। चर्नाकरत এই की कथा क्लिकि दिन-"It is a study worth the attention of an elevated and enquiring mind."—"এই আলোচনা উন্নত ও অনুসন্ধিংস্থ মনের প্রণিধানযোগ্য।" বার্ত্তবিক এই বিজ্ঞানটী অজ্ঞ ও নিরক্ষর শ্রেণীর হাতে ফেলে না রেখে যদি মনস্বী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এর গবেষণার ভার নেন, তাহলে এর ছারা পৃথিবীর যে কত উপকার সাধিত হতে পারে, তা বলা যার না।

আমরা বিজ্ঞানের বা দর্শনের অনেক অন্তত অন্তত ক'রে কারাগারে নিক্ষেপ করা অথবা পুড়িরে মারাই হচ্চে উপপত্তি নির্বিচারে গলাধঃকরণ করছি—সে সব উপপত্তি হর ত ছদিন পরে পরিভাক্ত হচ্চে—কিন্তু তবুও হাত দেখার বিখান করে উঠতে পারি না। অথচ, একটু চিন্তা করলেই হাত দেখার স্থপকে সহল্ল সঙ্গত বৃক্তি পাওয়া খেতে পারে। আদলে "হাত দেখা" ব্যাপারটা কি 📍 হাতের কতকঙাল हिरू परथ व नव वाानांत्र कोवरन चटि शिरह, या चटेट अवर ষা ঘটবে তা নির্দেশ করা। এখন দেখা বাক হাত দেখেই हाक वा अञ्च कान द्रक्राई अश्वनि वना मस्तव कि ना।

> প্রথমে আমরা অতীত ঘটনার কথাই ধরব। একজন লোকের অতীত ঘটনার কতকগুলি কেবল তার চেহারা দেখেই ধরা যেতে পারে। যদি কারো মূথে বসস্তের দার্গ থাকে, তা দেখে এ কথা বলা যায় বে, অতীতে তাকে বসন্ত রোগে ভূগতে হরেছে এবং দাগের প্রকৃতি দেখে রোগের গুরুছের পরিমাণ নির্ণয় করাও অসম্ভব হর না। এই রক্ম শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব লক্ষ্য করে কন্ত বৎসর পর্বের জন্ম হরেছে তাও আন্দাব্দ করা বেতে পারে। ডাক্তারেরা অনেক সময় একজন ব্যক্তিকে পরীকা করে তার বয়স সম্বন্ধে সার্টিফিকেট দিয়ে থাকেন। একজন ব্যক্তির বক্ত পরীক্ষা করে বলা বেতে পারে কথনও তার উপদংশ ব্যাধি হয়েছিল কি না। এই রক্ষ বছবিধ উপারে একজন লোকের অতীত কতক কতক ঘটনা অহুয়ান করা সম্ভব।

হাত দেধার প্রথম উপপত্তির ভিত্তি হচ্ছে মন্তব্তের উপর। একজনের জীবনে বা কিছু অমুভৃতি হরেছে—কুন্ত হোক আর বৃহৎ হোক, ভার ছাপ আমাদের সমেরুদ্ভ মন্তিকের মধ্যে থেকে যাবে; এবং উপবৃক্ত উন্তেম্পক কারণ পেলেই সেই সব ছাপ স্বতিরূপে আমাদের মনের মধ্যে . এসে উপহিত হবে। ভীবনের অধিকাংশ অহুভৃতিই আমাদের স্কাগ মনের ( conscious mind ) গঞ্জীর বাহির স্থা মনের (subconscious mind) মধ্যে শীভকালের

সাপের মত কুওলী পাকিরে খুমিরে আছে-কতকওলা খুব বৃদ্ধ এবং তীব্র অমুভূতিই সজাগ মনের মধ্যে বরাবর নিজেদের জাগিরে রাণ্তে পেরেছে। এই অমুভূতি গুলিকেই चामत्रा निरक्रापत्र भूर्व मन वर्ण छावि; এवः मन कत्रि,चामत्रा আমাদের নিজেদের মনের রহস্ত সব বুঝেছি। অধিকাংশ স্থলেই বে আমাদের প্রবৃত্তি, মতিগতি ইত্যাদি সেই বছদিন-বিশ্বত অতলে নিকিপ্ত স্থপ্ত অমুভূতিগুলির বারাই পরিচালিত হয়, তা আমরা নিজেদের সজাগ মন দিয়ে সহজে বুঝুতে পারি না। কিন্তু আমাদের স্কাগ মনের কাছে স্থপ্ত অফুড়তিগুলি দুপ্ত বলে মনে হলেও, বাস্তবিক তারা কথনও লোপ পার না। যত কুত্র জিনিসই হোক, যত সামান্ত ব্যাপারই হোক, যত অকিঞ্চিংকর কল্পনাই হোক, যা মনের মধ্যে একবার অমুভূত হরেছে, তার দাগ সে মনের মধ্যে সারা জীবনের মত রেখে গিয়েছে। আজ হয় ত তা মনে না পড়তে পারে: কিন্ত যদি সমস্ত মনটা আগাগোড়া একবার পূর্ণ সজাগ হলে ওঠে, তাহ'লে আমাদের স্বৃতির সামনে স্থানুর অতীতের ক্ষুদ্রতম ঘটনাগুলিও অগজন করতে থাকবে। তথন অনামাসেই মনে করতে পার্ব—বিশ বছর আগে কবে আমার পারে একটা কাঁটা ফুটোছল, বা পনের বছর আগে একদিন কি দিয়ে ভাত থেয়েছিলুম, বা দশ বছর আগে একদিন রাত্রে শুয়ে খাষ্ট্র কি আকাশ-কুণ্ডম রচনা করেছিলুম। সম্মোধনের (Hypnotism) বারা আনেক সময় এই রকমের স্থা স্থাতি সম্মোহিতের মধ্যে উছুছ হরেছে। কোন কোন বোগীর বিকারের অবস্থায়ও এই ধরণের স্থপ্ত শ্বতির উদ্বোধন চিকিৎসকগণ লিপিবছ করে গিরেছেন।-মন্তবের এ ব্যাপারগুলি বৈজ্ঞানিকরা এখন খীকার করছেন।

হাতদেখা বিজ্ঞানের প্রথম উপপত্তি এই বে, মন্তিকের এই ছাপশুলির দাগ হাতে প্রাকটিত হয়। কাজেই হাত দেখে অতীত বলা সম্ভব।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, দেহের এত জারগা থাক্তে হস্ত তলেই যে দাগগুলি পড়বে, অন্ধ জারগার পড়বে না, তার মানে কি ? তারও সকত উত্তর আছে। আমাদের শরীরের যতগুলি অবরব আছে তার মধ্যে মন্তিক্ষের সকে যনিষ্ঠ সম্বন্ধ কর্মেক্সিয়গুলির; এবং কর্মেক্সিয়গুলির মধ্যে আবার হাতের সম্বন্ধ মন্তিক্ষের সকে যনিষ্ঠতম। মনের ভাব হাত বেমন প্রকাশ করতে পারে, এমন আর কেউ নর—মনের ভাব প্রকাশ করতে হাতের কাছে কিভ্ও হার মেনে যার। আমাদের দেশে একটা প্রচলিত কথা আছে "যা নাই ভাওে তা নাই ব্রহ্মাণ্ডে" অর্থাৎ মান্ত্রের মধ্যেই অসীম ব্রহ্মাণ্ড বনীভূত হরে আছে। তেমনি এ কথাও বলা বেতে পারে "যা নেই হাতে তা নেই মান্ত্রে"—হাতের মধ্যেই সমন্ত মান্ত্রিটিত। দেবারোল (Desbarolles) বলেছেন "As man is a condensation of the universe, a microcosm, So is the hand a condensation of the man."—"মান্ত্র যেমন বিশের ঘনীভূত রূপ, হাত তেমনি মান্ত্রের ঘনীভূত অভিবাজি।"

উনবিংশ শতান্ধীর প্রসিদ্ধ নাড়ীতত্ত্বিদ (Neurologist) সার চার্লস বেল তাঁর বিখ্যাত ব্রিজ্ওরাটার টিটিজের গোড়াতেই বিপছেন "We ought to define the hand as belonging exclusively to man, corresponding in its sensibility and motion to the endowment of his mind."—অর্থাৎ "হাতের এই সংজ্ঞা দেওরা উচিত বে, তা মাসুষের একেবারে নিজন্ম এবং হাতের অহুভূতি ቄ গতির সঙ্গে মানুষের মানসিক ঋণের মিল আছে।" অবস্ত হাতের সঙ্গে মনের খনিষ্ঠ সম্বন্ধ বোঝবার জন্ত বৈজ্ঞানিকের কাছে যাবার কোন প্রয়োজন নেই। সামাস্ত লক্ষ্য করলেই তা বোঝা যায়। আমাদের এক এক রক্ষ মনের ভাবের সঙ্গে হাতের এক এক ব্রক্ষ ভঙ্গী হয়; এবং কথা না কইলেও হাতের ভদী ছারা অনেক জিনিদ বোঝান যায়। বুদ্ধির বত কাজ, শিল্পকলা প্রভৃতির অধিকাংশই আমরা হাভের সাহায্যে করে থাকি। এমন কি সমীত, বফুডা, অভিনয় প্রভৃতি কলাতেও ভাব প্রকাশের জন্ত হাতের সাহায্যের বিশেষ প্ররোজন।

সমস্ত হাতের মধ্যে আবার হাতের তাসুর অস্ক্রব ও বোধশক্তি সব চেরে প্রবল। হাতের তাসুতে মন্তিক থেকে বত বেশী নাড়ী এসে শেব হরেছে, এত আর দেহের অস্ত কোন কারগার নর। দেহতত্ববিদেরা প**ীকা করে দেখেছেন** বে, অনেক অন্ধ ব্যক্তির আসুনের ডগার ঠিক মন্তিকের মতই বুসর পদার্থ পাঙ্গরা বার। অতএব মন্তিকে বে সকল অমুকৃতির ছাপ পড়েছে, তার চিক্ বদি কোথাও থাকে, তা হাতের তাসুতেই থাকা উচিত। কালেই হাড দেখা বিজ্ঞানের প্রথম উপপত্তি ভিত্তিহান বা অব্যেক্তিক নর। এই উপপত্তি সত্য কি না তা প্রমাণিত হতে পারে ভঙ্গু গবেষণামূলক পরীক্ষা বারা। বারা পরীক্ষা করেছেন তারা বখন বল্ছেন যে এর মধ্যে সত্য আছে—তথন ধিনি পরীক্ষা করেন নি তিনি এ বিজ্ঞানকে মিখ্যা বলে উড়িরে দিতে পারেন না।

এখানে কেউ হয়ত বলতে পারেন—'স্বীকার করলুম বে মন্তিকের ছাপের অনুরূপ দাগ হাতে পাওরা যার: এবং তা দিয়ে না হয় যে সকল অমুকৃতির ছাপ মন্তিকে পড়েছে অর্থাৎ অতীত ও বর্ত্তমান বলা গেল:--কিন্তু ভবিষাৎ কি রকম করে বলা যাবে १---মন্তিক্ষে ত অতীতেরই ছাপ আছে---ভবিষাৎ ত মস্তিভের কাছেও অন্ধকার ৷'—এর উত্তরে এই বঁলা যেতে পারে বে, আমাদের মধ্যে এমন বছ জিনিস আছে. ষা আমরা জানি না, কিন্তু আমাদের মন্তিক জানে। আমা-দের নিত্য কাব্দের মধ্যেই এমন অনেক ব্যাপার হচ্চে, যার প্রকৃত অর্থ আমরা মোটেই বুঝি না; কিছু আমাদের মন্তিক স্পষ্ট বোঝে। রোজ আমাদের কুধা পার এবং আমরা আহার করি, অথচ আমরা জানি না এবং অমুভবও কর্তে পারি না যে, কুধা কিদের জ্ঞা, অথবা প্রত্যেক কুধার সময় কি খাওয়া উচিত আর কি থাওয়া উচিত নর। কিন্তু আমাদের মস্তিত্ব সব জানে, শ্রীরের কোণার কি অভাব, তা তার অবিদিত নেই, খাল্প শরীরের मर्था जामवात्र भूक्षं रूष्ट्रे भद्रीरतत्र मर्था अमनि वस्मावछ করা হরেছে বে, খান্ত ভিতরে প্রবেশ করাবার পরই তার দরকারী অংশগুলি ক্রমশঃ বিশ্লিষ্ট ও রূপান্তরিত হয়ে যথা-স্থানে পৌছর এবং বেদরকারী অংশগুলি পরিত্যক্ত হর। এই ব্যাপারের কিছুই আমাদের সজাগ মনের গোচর নর; অৰ্থচ মন্তিক্ষের বারা তা অদ্রান্ত ও নিধুতভাবে সম্পন্ন হচ্চে ৷ একজন লোকের শরীরে পাঁচ বছর আগে থেকে এমন বিশেষ পরিবর্ত্তন হুকু হ'তে পারে, যাতে পাঁচ বছরের শেৰে তার কোন বিশেষ ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ হ'ল। তার স্ঞাগ মন পাঁচ বৎসর আগে এর কোনই খবর রাখে নি. কিছ বাাণারটি তার মন্তিকের নকর মোটেই এড়ার নি, মন্তিক সেই মুহূর্ত থেকেই তার সব বন্দোবন্ত করতে লেগে গেছে। স্থাগ মন যদিও জানে নি যে পাঁচ বছর পরে भन्नोदन वाधित पेरशिक हरव, मिछक छ। व्ययन द्रार्थिहन-

অর্থাৎ স্থাগ মনের কাছে ভবিষ্যৎ অদ্ধকার থাক্লেও,
মন্তিক্ষের কাছে তা দিনের আলোর মত শাই ছিল। অতএব
মন্তিক্ষের সঙ্গে বদি হাতের কোন সম্বন্ধ থাকে, তা হলে
হাতেও তার রেথা পড়বে; এবং সেই জন্তই হাত দেখে
ভবিষাৎ বলা সম্বন।

অব্যক্ত হৈতত্ত্ব (Subconscious) মন এবং মন্তিক্রে ব্যাপার এখনও বৈজ্ঞানিকের কাছে রহস্তমর-এখনও তার বিষয় বিশেষ কিছুই জানা যায় নি। একমাত্র সিদ্ধযোগীই তার বহুত্য জানেন। যোগশাস্ত্র বলে যে অব্যক্ত-হৈতন্ত্র মন সর্বঞ —ভার কাছে ভৃত ভবিষ্যৎ সব বর্ত্তমানের মতই প্রত্যক্ষ। অবাক্ত-হৈত্ত মনের দৈহিক প্রতিরূপ নিয় মন্তিক ও মেরুদশু-এদের কাজ আমাদের সজাগ মনের কাছে ধরা পড়ে না। এরা যদি কোন মতে জাগ্রত হরে উঠে, তাহলে चवाळ-देठ७ अनश मकाश मत्नत माम मिल এक दात यात्र ; এবং তা হলে ভুত ভবিষ্যৎ কিছুই অবিদিত থাকে না। এই ব্যাপারকেই কুঞ্জিনীর চৈতন্ত বলে তত্ত্বে উল্লেখ করা হরেছে। মেরুদণ্ডের জাগরণ বা কুগুলিনীর চৈত্ত হলে আমরা ভূত ভবিষ্যৎ ঠিক বর্ত্তমানের মতই স্পষ্ট বুঝতে পারি—অমুভব করতে পারি, কিন্তু তা যদি নাও হয়, হাতের তালুতে স্থা-মন্তিক মেরুদণ্ডের অন্ধিত চিহ্ন দে<del>থে</del> বিচারের বারা ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান অমুমান করাও আমাদের পক্ষে অসম্ভব নর।

মন্তিছ হাতের তালুতে যে ভাবে রেথাপাত করে বা আছ বসার, তার একটা ধারা বা রীতি আছে। সেই রীতিকে যদি আমরা ধর্তে পারি, তা হলেই হাতের রেথার অর্থ আমরা বৃষ্তে পারব।—এবং সেই ধারা বা রীতির অফুসর্ণ করে যদি আমরা হাতের রেথা, গঠন প্রভৃতিকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সাজাতে পারি, ও তা দিরে যদি অতীত বর্জমান উবিষাৎ ঘটনার নির্দেশ মিলে যার, তাহলে সকলে শ্রীকার করতে বাধা যে, হাত দেখা কলাটি একটি বিজ্ঞানের উপর স্থাপিত।

বেহেতু একজন হাত দেখা শেখবামাত্রই তার বধায়ধ প্রারোগ করতে পারে না, এবং অতীত বর্ত্তমান বা ভবিবাৎ বল্তে ভূল করে বসে, অথবা বেহেতু অনেক অশিক্ষিত বা অর্থ্ন-শিক্ষিত লোক সাধারণের অক্ততার স্থবোগটুকু ধরে বৃজক্ষকি করে, সেহেতু হাত দেখা বিজ্ঞানকে অপবাদ দেওয়া কোন বিজ্ঞ ব্যক্তিরই কর্তব্য নর। বিজ্ঞানমাত্রই ক্রমোরতিশীল।
হাত দেখা যদি বিজ্ঞান হর, তাহলে তারও ক্রমশঃ উরতি
হতে বাধ্য। কাজেই হাত দেখা বিজ্ঞানেও অনেক ক্রটি
অসম্পূর্ণতা আছে, যা গবেবণা দারা ক্রমশঃ দুরীভূত হতে
পারে। হাত দেখা বিজ্ঞানের সাহাব্যে অনেক ব্যাপার
নির্ণর করা যার; কিন্তু আরও স্ক্রতর ও জটিলতর ব্যাপারশুলি নির্ণর করতে হলে গবেবণার প্রয়োজন। সে গবেবণা
সম্ভব হবে তথনই, যখন শিক্ষিত সম্প্রদার একে একটি সত্য
বিজ্ঞান বলে প্রচণ করবেন।

এক সময় ভারতবর্বে শিকিত ও অভিজাত সম্প্রদায় একে বিজ্ঞান বলে গ্রহণ করেছিলেন। তথন ভারতে সভাতা ও সমুদ্ধির পূর্ণ অভ্যাদর। যথন ছল্লন্তের সভার সগর্ভ। শকুন্তলা উপন্থিত হয়ে নিজেকে রাজার পরিণীতা পত্নী বলে পরিচিত করছেন অধচ রাজা নিজে তাকে পরিণীতা পত্নী বলে চিনতে পারছেন না, তথন কবি কালিদাস পুরোহিতের मूच पित्र वनात्क्त "चः नाधूरैनमिखिरैकक्रभिष्ठे भूर्वः প্রথমমের চক্রবর্ত্তিনং পুত্রং জনমিবাসীতি। স চেলুনি দৌহিত্র শুল্লকণোপণরো ভবিষ্যতি ততোহ ভিনন্য শুদ্বান্তমেনাং প্রবেশরিবাসি বিপর্যারে ছন্তা পিতৃঃ সমীপগমনং স্থিরমেব।" অর্থাৎ "মহারাজ, আচার্য্যগণ পূর্বেই ভোমাকে বলেছেন যে. তোষার প্রথম পুত্র চক্রবর্ত্তিলক্ষণবিশিষ্ট হবে। এই মুনি-मिहित्बत यनि मिहे नक्तन भावता यात्र, जाहरन औरक ( শকুরুলাকে ) অভিনন্দন করে রাজগুদ্ধান্তে গ্রহণ করবে---**অভথা** এঁর পিতার নিকট গমনই স্থির রইল।" রাজা তাই মাধা পেতে স্বীকার করনেন। জ্যোতিৰ ও হাত দেখা বিজ্ঞানের সভ্যভার পূর্ণ বিখাসের এর চেরে বড উদাহরণ আর নেই। রাজা—নিজের মনের কোন কোণে শকুস্তলার স্বতির চিহ্ন মাত্রও পাচ্ছেন না-অথচ তিনি এ কথা মেনে নিচ্ছেন বে, সন্তানের যদি রাজচক্রবর্তীর 'লক্ষণ পাওরা বার, তা হলে তাঁর স্বতিই প্রভারক। বে সমরকার क्षा लाषा राक्त, त्म नमात व विकासन मकी हिन ना. वा ভধনকার লোকেরা যে মানসিকতার এখনকার লোকেদের ह्म हीन हिन, अमन त्कान श्रमान शास्त्रा यात्र ना । वत्रः ভার উল্টো সাক্ষাই আছে। তথনকার লেখা বে সকল উপনিষদ দর্শনাদি পাওয়া বায়, তা আক্রকালকার যে-কোন ৰনীৰীয় পক্ষেও অভ্যুক্ত গৌৱবের বিবর বলে মনে হত।

বান্তবিক, তথনকার দিনেও স্থতীক ধীশক্তি এবং স্থ-উচ্চ মনীধা বিরল ছিল না। অথচ সেই ধীশক্তিমান্ ও মনীধা-সম্পন্ন পশুভেরাও হাত দেখার বিশ্বাস করতেন।

জ্যোতিষ এবং হাত দেখা তখন শিষ্ট সম্প্রদারের শিক্ষা বা কালচারের অঙ্গীভূত ছিল। "অভিজ্ঞান শকুরুলমে"র মধ্যেই আমরা পাই, হুমন্ত সর্বাদমনের হাত দেখে বল্চেন "কথং চক্রবর্ত্তি লক্ষণমপ্যনেন ধার্যতে...আলগ্রধিতাঙ্গুলিঃ করঃ ইত্যাদি।" অর্থাৎ "এই বালকের হাতেও যে চক্রবর্ত্তিলক্ষণ দেখছি—এর হাতের অঙ্গুলিগুলি ঘন সংবদ্ধ ইত্যাদি।" এ থেকে আর কিছু প্রমাণ হোক আর নাই হোক্, এটা প্রমাণ হয় যে, হাত দেখা বিজ্ঞানটি সেকালের রাজাদের শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত ছিল। আল যে খুটিরান পাদরীর প্রভাবে আমরা সেই হাত দেখাকে বিনা বিচারে নির্কাশিত করেছি, তাতে আমাদের লাভ হয়েছে না লোকসান হয়েছে, তা ভাববার বিষয়।

হাত দেখার বৈজ্ঞানিক আলোচনার পৃথিবীর প্রকৃত উপকার হতে পারে। অন্ত সব ব্যাপার ছেড়ে দিরে যদি রোগের নিদান ও পরিণভিতে (Diagnosis and prognosis) হাত দেখার সহযোগিতা চিকিৎসকেরা গ্রহণ করেন, তাহলেও এর বারা হয়ত অনেক সময় রোগীর জীবন রক্ষা হতে পারে। আমি আজকাশকার একজন শব্ধ প্রতিষ্ঠ চিকিৎসককে জানি, থিনি তাঁর পদারের জন্ত হাত দেখার কাছে অনেকটা ঋণী। তিনি অনেক ক্ষেত্রে হাতের নির্দেশ अक्षूमत्रन करत्र छेवध-भुशामित वावश्वा करत्र वर्ष्ट्र श्वमम পেরেছেন। কিন্তু এ ব্যাপারটি তিনি গোপন রেখেছেন লোকনিকা ও প্রসারহানির ভরে। তিনি যার সাহাধ্যে কৃতকাৰ্যতা অৰ্জন করেছেন-প্রয়োজন হলে প্রকাষ্টে তার নিন্দা করতেও হয় ত পশ্চাৎপদ নন। তিনি মনে মনে আনেন ও মানেন বে, হাত দেখার পাকা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে। কিন্তু সহযোগী চিকিৎসকদের বিজ্ঞপের ভরে তা প্রকাশ করতে নারাজ।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে জ্যোতিব ও সামৃদ্রিক আয়ুর্বেদের সহবোগী শাল্প ছিল এবং চিকিৎসকের পক্ষে জ্যোতিব ও সামৃদ্রিক না জানাই নিক্ষার বিবর ছিল। কিছ তেহি নো দিবসাগতাঃ। জাবার কবে আস্বে কে জানে ?

চিকিৎসার মত আর একটা বড় বিবরেও 'হাত দেখার' উপযোগিতা আছে। আজকাল সকলেই বলে থাকেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি যদি বাল্যকাল থেকে নিজের যোগ্যভার অনুরূপ শিক্ষা পার, তাহলে তার জীবন সফল ও সার্থক্ল হর। কোন দিকে কার সহল বোগ্যতা আছে, তা হাত দেখে অতি সহজেই নির্ণীত হতে পারে। একজন বালককে দেখে তার সহজাত প্রবৃত্তি বা ঝোঁক নির্ণন্ন করবার সাধারণ কোন উপায় আছে কি না জানি না। যদিও থাকে, তাহলেও হাত দেখার মত সহজ এবং অভ্রান্ত উপায় যে একটিও নেই, তা নিশ্চর। ফলিত জ্যোতিধের দারাও একজন ব্যক্তির স্বাভাবিক মতিগতি নির্ণীত হতে পারে; কিন্তু তাতে পরিশ্রম ব্দনেক বেশী। তা ছাড়া, যদি ঐ ব্যক্তির জন্ম সময় অভ্রান্তরূপে জান। না থাকে—যা অধিকাংশ ব্যক্তিরই থাকে না—তা হলে ফলিত জ্যোতিব কোন কাজেই আস্বে না। হাত দেখার কেবল হাতটা পেলেই হ'ল। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের দারা এ ব্যাপার নির্ণর করবার যা চেষ্ট। হ'চ্চে, তাও এখন গবেষণা ও পরীক্ষার বিষয়; এবং হাত দেখার উপর তার চেয়ে ঢের বেশী নির্ভর করা যার।

অন্ততঃ এই উপবোগিতার জন্মও হাত দেখার বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচনা হওরা উচিত। বাঁরা হাত দেখার অবিশাস করেন, তাঁরা এই বিভাগে ছ'দশটা পরীক্ষা কর্লেই এর সত্যতা উপলব্ধি কর্তে পারবেন। হাতের ও আঙ্গুলের গড়ন এবং রেখা-সংস্থানের বিভিন্নতা হারা চরিত্রের ও সহজাত প্রবৃত্তির যে কিরপ প্রভেদ হর, তাঁ বিনি গোটাকতক হাত দেখেছেন তিনিই থেশ জ্ঞানেন। কিন্ত হাতের বা আঙ্গুলের গড়ন ও হাতের রেখা-সংস্থান যে বৈজ্ঞানিক ধারার শ্রেণীবদ্ধ করা যৈতে পারে, তা হর ত অনেকে জ্ঞানেন না।

হিন্দু বোগীদের কাছে হাত দেখার বে বিক্লান সুক। বিত আছে, তার বৈজ্ঞানিক রীতি ও শৃথালা দেখনে আশ্রুব্য হরে যেতে হর। সে বিজ্ঞান আদ পর্যান্ত সাধারণের মধ্যে প্রকাশিত হর নি—গুরু হতে শিল্পে মুখে মুখে চলে এসেছে; এবং শুরু শিক্ষা দেবার সমর বরাবর শিক্সকে প্রতিজ্ঞা করিরে নিয়েছেন যে, তা বেন উপর্ক্ত শিক্স ভিন্ন কারো কাছে প্রকাশ করা না হয়। শুরু মুখে মুখে শিক্ষা দিয়েছেন; কোন কোন শিন্ত হয় ত তা পুথির আকারে লিখে নিয়েছেন; কিন্তু তা প্রচারের জন্তু নয়—নিজের মনে রাখ্বার স্থবিধার জন্তু। শুরুর উপদেশ ভিন্ন তা পড়ে সহজে কেউ কিছু প্রব্যে পারবে না।

আমার আশ্চর্য্য মনে হর যে, যে বিজ্ঞানের দারা জগতের প্রভৃত উপকার হতে পারে, তাকে এমনভাবে সুকিরে রাথতে সংসরিত্যাগী বোগী পর্যান্ত প্রতিক্ষা করিরে নিচেন! কি মানসিকতা থেকে যে এটা সম্ভব হরেছে, তা বলা শক্ত। সম্ভবত: "এক বলেছেন গোপন রাথতে অতএব গোপনার মাতৃলারবং" এই হচে আসল মনের ভাব। রামান্তকের মত কেউ সাহস করে বল্তে পারেন নি "গুরুর আজ্ঞা লজ্মনের জন্ত সহস্রবার অনন্ত নরক হোক—আমি এ বার্ত্তা জগতের প্রথের জন্ত প্রচার করব।"

আজকাল হাত দেখা শিখতে হলে সকলেই বিলিভি
বই নিম্নে বসেন। কিন্তু তার প্রণালী পূরো বৈজ্ঞানিক নম ;
অন্ততঃ তার গোড়া-পদ্ধনেই বিশেষ প্রম আছে। তাঁরা
গোড়াতেই যে সাতের বিভাগ করেছেন, তা বুক্তি
এবং প্রত্যক্ষের বিশ্বন্ধ। এই ক্ষম্বই হিন্দুদের প্রকৃত
বৈজ্ঞানিক প্রণালী আমি সাধারণের মধ্যে প্রচার
করতে চাই।

# মিশ্ৰ ধাতু

(Alloy)

#### একালীপদ ঘোষ

প্রতি বংসর বন্ধ পরিমাণে ধাতৃ ধাতৃপ্রান্তর ( Ore ) থেকে তৈরী হর এবং অধিকাংশই ধাতৃ হিসাবে ব্যবস্থত হলেও অনেকটা মিশ্র ধাতৃ তৈরীর জন্ম ব্যবস্থত হয়। মিশ্র ধাতৃ হ'চ্ছে কতকগুলি ধাতৃর কঠিন সংমিশ্রণ ( Solid solution)। এই মিশ্র ধাতৃ প্রস্তুতের কারণ হ'ল্পে, অনেক ক্ষেত্রে ঘাঁটী ধাতৃতে ঠিক আবশ্রক গুণ সব না থাকার, বিভিন্ন ধাতৃর সংমিশ্রণে গুণের পূর্ণতা লাভ করে। আক্ষকাল বিক্ষানের উন্নতির সক্ষে সঙ্গে মিশ্র ধাতৃর

ব্যবহার শিল্প-জীবনের একটা অঙ্গ হ'লে দাড়িরেছে। লোহার অধিকাংশই সাদা ইম্পাত হিসাবে ব্যবহৃত হ'লেও তার অনেক মিশ্রধাতু তৈরী হ'রেছে; বেমন-ম্যাংগানিজ-ইম্পাত, নিকেশ-ইম্পাত, ক্রোম-ইম্পাত, গৌহ-ম্যাংগানিক-টাৰ্টেন্-ইস্পাত ইত্যাদি। তাম ওধু ধাতৃ হিসাবে অনেক কাব্দে চললেও, প্রায় তার তিন ভাগের এক ভাগ মিশ্র ধাতুতে যার—বেমন কাঁসা, পিতল, ব্রশ্ন, ইত্যাদি। অ্যালুমিনিরম্ ধাড়ুর সাদা ব্যবহার থাকলেও থানিকটার তামা-এ্যালুমিনিরম্ মিশ্র ধাড়ু তৈরী হয়। সোনা, রূপাও প্রারই খাঁটী ভাবে ব্যবহৃত হর না। তাও হর তামার সঙ্গে, কিম্বা পরস্পরে মিলিরে মিশ্রধাতু তৈরী হয়। রাং ঝাল্, ছাপার অক্ষর, ভার-সহ ধাতু ( Bearing metal ) প্রভৃতি তৈরী করবার জন্ত দীদা ব্যবহৃত হয়। দন্তা, রাং প্রভৃতিও এমনি মিশ্রধাতু তৈরীর জঞ্চ ব্যবহৃত হয়। স্থতরাং মিশ্র-ধাড়ু তৈরী না হ'লে আজকাল আমাদের অনেক কাজই वद्भ रु'द्रि योत्र ।

মিশ্রধাতৃ তৈরী করতে হ'লে, সাধারণতঃ বে ধাতৃটা পরিমাণে বেশী সেইটাকে গলিরে তার পর কম দ্রব-সীমার (melting point) ধাতৃগুলোকে কঠিন অবস্থাতেই তার সঙ্গে মিশান হয়। এই প্রধাই প্রায় তামার সকল মিশ্রধাতৃতেই প্রবোগ করা হয়। উচ্চতর দ্রব-সীমার জন্ত এটাকেই প্রথমে গলিরে তার পর তার সঙ্গে রাঙ, সীসা, দন্তা, গ্রালুমিনিয়ম প্রভৃতি বোগ করা হয়, এবং এদের দ্রব-সীমা নিয়তর থাকার গলে মিশে বার।

আরাস-দ্রবণীর পদার্থ সব প্রাফাইত্ মুচিতে গলান হর, অথবা বন্ধ চুলী, যার উদ্ভাপ খুব বেশী উঠে, তাতে গলান হর। সহল-দ্রবণীর থাতু, যথা—দত্তা, রাঙ, সীসা প্রভৃতি লোহার হাঁড়িতে (Kettles) গলান হর। মুচি সব প্রাফাইত্ কিলা প্রাম্বেগো এবং কালার সহিত কিছু বালি মিশ্রিত ক'রে তৈরী করা হর। প্রাম্বেগো মুচির দ্রবনীমাকে খুব বাড়িরে দের, এবং তাপ সঞ্চালনের শক্তিও বাড়িরে দের। কথনও বা আবার সমস্তটা কালার মুচিই তৈরী হর, কিন্তু তার পরমায়ু অলা; কারণ, তাপ ভেল ক'রে থাতুর কাছে যাবার জন্ত তার দেহটাকে পাতলা করা আবক্তক। এই কালার মুচি ঠুন্কো ব'লে প্রথমতঃ সত্তা ঠেকলেও কার্যতঃ অভান্ত মুচির চেরে লানে বেলী প'ড়ে

বার। নাটার সুচি কোন ধাতুপ্রস্তরে ধাতুর পরিমাণ জানবার পকে বেশ স্থবিধাজনক; কারণ, সুচিতে ধাতুপ্রস্তর দিরে তাকে গণারার জন্ত জন্ত জিনিস দিরে তাকে গণিরে পার্কা ক'রে (reduce) হয় কোন হাঁচে চালা হয় কিছা সুচিগুছ রেথে দিরে ঠাগু। হ'লে সেটাকে ভেঙে কেলা হয়। আমাদের দেশে প্রায়ই দেশীর প্রাচীন প্রথায় কাদার সুচিতেই মিশ্রধাতু তৈরী হয়।

মুচি সব চুলিতে গরম করা হয়, এবং গরম করবার অস্ত বালা, তেল, কোক্ করলা, শক্ত করলা, বিহুৎে কিবা কাঠ করলা ব্যবহৃত হয়। এবং মুচিগুলি সাঁড়াসা ক'রে বা'র ক'রে উল্টে ধাতু ছাঁচে ঢালা হয়। এই প্রকার গলাবার অস্ত আনেক আকারের ও পরিমাণের মুচি আছে। মুচিতে গলাবার অস্ত ধাতুর পরিমাণ ঠিক ক'রে দেওরা দরকার; কারণ, বেশী হ'লে গ'লে উপ্চে প'ড়ে বায়; আবার কম হ'লেও লোকসান। সেই অস্ত মুচির তরল পরিমাণ (liquid pints) বা আরতনকে ধাতুর আপেক্ষিক ওক্স দিয়ে ওপ

খুব বেশী পরিমাণে ধাতু গলাতে হ'লে বড় বড় মুচি
ব্যবহার করা হয়। আমেরিকা প্রভৃতি দেশে এক একটা
মুচিতে প্রায় ৩০ মণ ধাতু গলান বার। এমন কি উন্টান
চুল্লিতে (tilting furnace) প্রায় ১৮/১৯ মণ ধাতুও
মুচিতে গলান হয়; কিছ সাধারণতঃ পাঁচ মণ সাড়ে পাঁচ মণ
ধাতুর মুচিই চাপান হয়।

তেল বা বাপা-ইন্ধন-চালিত চুন্নি ছ রক্ষের—এক রক্ম হ'চ্ছে বা থেকে গলিত ধাতু একটা মুথ দিনে বা'র ক'রে নেওরা হয়, আর এক রক্ষ হ'চ্ছে চুন্নিটাকে ছুরিবে ধাতুটা ঢেলে নেওরা হয়।

M. A. Combs সাহেব বিবেচনা করেন বে, বাশ্লচালিত চুলীই সব চাইতে কম খরচে চলে। বাশা গদ্ধকবিহীন কিছ তেল গদ্ধকবিহীন নয়। আর তেলের মত
বাশাকে জমা ক'রে রাখতে হয় না, একেবারে নল ( pipe )
থেকেই ব্যবহার করা বেতে পারে। আবার E. L.
Crosley সাহেব বলেন বে, ভড়িৎ-চালিত চুলী বাশ্ল-চালিভ
চুলী অপেক্ষা ভাল-এবং খরচ হিসাবেও তিনি কম খরচ
দেখিরেছেন।

আর এক রকষ চুলী আছে, তার নাম ইংরাজিতে

বলে—রিভার্বারেটরী (reverberatory) চুরী। প্রাচীন-কালে ইরোরোপে খুব বেশী পরিমাণে প্রাত্ত গলাবার জক্ত ইহা ব্যবহাত হ'ত। এবং কাঠের ছারা তাহা প্রজ্ঞানত করা হ'ত। এই চুলাতেই পৃথিবীর অন্ততম আশ্চর্য্য মন্থোর ঘণ্টার ধাতু গলান হ'রেছিল। ঘণ্টাটার ওক্তন ৪৪০৭৯০ পাউও এবং তার জক্ত চারটা উপরিউক্ত চুল্লী দরকার হ'রেছিল। এই চুল্লীতে ৫০০ পাউও থেকে অনেক টন পর্যান্ত মাল গলান যেতে পারে।

অধিকাংশ হলে গ্রাফাইত কিয়া গ্রাফাইত ও কাদার
মিশিরে তৈরী মৃচিতেই মূল্যবান ধাতু গলান হর। কিন্ত
এই গ্রাফাইত মুচির একটা দোব এই যে, ইহা কথন
কথন ফেটে যার। কথন কথন এমন হর যে, চুরীতে
দেবার কিছুক্ষণ পরেই একটা বিষম শব্দে মুচি ফেটে
গেল এবং খাতু সমস্ত আগুণে প'ড়ে গেল। এটা অবশ্য
খ্ব কম ক্ষেত্রেই মুচি তৈরীর দোষের জক্ত ঘটে। তবে এর
প্রধান কারণ হ'ছে, এর দেহের ভেতর জলকণার
(moisture) উপস্থিতি। এই জক্ত মুচিগুলি যাহাতে
জলকণা সক্ত না হর সেজক্ত ভালরণ গুদামজাত করা উচিত।
এবং ব্যবহার করবার পূর্ব্বে মুচিকে পান (anneal) দিরে
নেওরা উচিত। এবং এই পান দিতে হ'লে মুচিগুলিকে
২১২৭ বা গরম ফুটস্ত জলের উদ্ভাপ পরিমাণের কিছু উপরের
তাপে গরম ক'রে নিলেই হর।

এই পানের অভাবে যে মুচি ফাটে সেটা এমন প্রচণিত হ'রেছে যে অনেক কারথানার বিশেষ চুল্লী আছে যেখানে মুচিগুলিকে যথা সময়ে ব্যবহারের উপযুক্ত রাথবার জঞ্জরেথে দেওয়া হয়। আবার পান দেওয়া মুচি হ'লেও চুল্লীতে নতুন কয়লা দেওয়া হ'লে তার উপর বেন বসান না হয়; কারণ; কয়লার সঙ্গেও জলকণা থাকতে পারে; তাই মুচিতে লেগে মুচির চটা উঠে যেতে পারে।

আমেরিকা প্রভৃতি দেশে মুচিতে ধাতু গলালেও, এথন অনেক পরিমাণে ধাতু গলাবার চুলী ব্যংহত হ'ছে। এবং সেই সব চুলীকে প্রধান তিন ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে; যথা—(১) কঠিন-ইন্ধন-প্রজ্ঞালিত চুলী, (২) তেল বা বাষ্প্রজ্ঞালিত চুলী। এই সব চুলীকে আবার হুই ভাগে পুনর্বিভক্ত করা যেতে পারে, যথা—এক প্রকার যাতে মুচিতে ধাতু গলান হন্ন, এবং আর

এক প্রকার বাতে বিনা মূচিতে ধাতৃ গলান যার। মূচি ব্যবহারের চুরী আবার ছ রকমের—(১) বার ভিতর থেকে মূচিকে সরিরে নিরে ধাতৃ ঢালা হর; (২) বার ভিতরে শুধু মূচিটাকে খুরিরে ধাতৃটা হাতার বা বালভিতে ঢেলে নেওরা হর।

আনেক কাঁসারি বা লোহার (smelter) ভাবেন বে, এতে ইন্ধন ধরচ বড়ুবেশী; কারণ কাঁসা গলাতে গেলে ধুমারমান পাকা (reducing) শিথার প্রব্যোজন। কারণ, ভন্মশিথার (oxidizing flame) ধাতু আনেকটা নই হন্ন, বিশেষতঃ দন্তা গলাবার সময়। সেইজন্ত ধুম-সংযুক্ত শিথা বেশী ইন্ধন দিয়াও বজার রাখা কর্ম্ববা।

এই চুল্লী প্রস্তুতের নক্সা--যভটা ধাতু গলান হবে ভার উপর নির্জয় করে। প্রথমতঃ চুলীর মেঝের আন্নতন এবং গণিত ধাতু-দংস্থানের থোণ প্রভৃতির বিবেচনা আগে আবশুক। তার পর ধাভুর পরিমাণ এবং কার্য্যের গতি (rate of working) অমুদারে শিক (grate) নির্মাণ নির্ভর করে। তার পর তার ভিতরে কাঠওলো পোড়াবার জস্ম বাতাস যাবার বিশেষ বন্দোবস্ত দরকার ; এবং বাতাসের গতি এরণ হওয়া উচিত, যেন সেটা চুল্লার ভিতর দিরে শিখার সঙ্গে যোগ হ'বে ধাতুর উপরে গিরে পড়ে; এবং বাতাদের স্রোত এমন হওয়া উচিত, যেন ধাতুর উপরে পূর্ণ মাত্রায় উদ্ভাপ দিতে পারে। এ থেকে বেশ বুঝা বার বে, চুলীর আকার এবং বাতাদের স্রোভের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ আছে। যে রকম ধরণের কয়লা ব্যবহার করা হয়—ভার উপরে শিক নির্মাণ নির্ভঃ করে। অনেকের মতে, যদি প্রত্যেক ঘণ্টার ২৫ পাউও করলা, শিকের প্রত্যেক বর্গমূটে পোড়ে, তা হ'লে ছটা অগ্নি দত্তের (fire-bars) মধ্যে প্রত্যেক পাউণ্ড কর্মার অন্ত ২৩০ খন ফিট বাতাস বাবার রাজা রাথ্তে হবে।

বিনা মুচিতে, চুল্লীতে খাতু গলাতে হ'লে এটা বিশেষ আবশুক বে, তেল এবং বাতান এমন ভাবে নিমন্ত্রিত কর্তে হবে বে, শিখা বেন অধিক ভন্মকারী না হয়। অনেক কাঁনারি আবার পাকা শিখা (reducing flame) পছক্ষ করে; এবং এতে উদ্ঘানের ভাগ কম থাকার কিছু বেঁারা হব। এ ক্ষেত্রে অবশু নামান্ত ভাপ, বা অন্ত ভাবে ব্যবহার করা বেতে পারত, নই হবে বার; ক্ষিত্র একটা মন্ত লাভ এই

হর বে, বাপা থাতুর উপর দিরে যাবার সময় উদ্পান গ্রহণ করে এবং থাতু ঠিক থাতব অবস্থার থাকে। পূর্বেবলা হ'রেছে বে, মিশ্রিত থাতু তৈরী করতে হ'লে উচ্চত্র ক্রবসীমার থাতুটাকে আগে সম্পূর্ণরূপে গলিরে তার পর পর্যায়ক্রমে নিয়তর ক্রবসীমার থাতু এক একটা গলবার পর পর তাতে যোগ করা হয়; কিন্তু এ নিয়মেরও ব্যতিক্রম আছে। থাতু সকলের বিভিন্ন আপেক্রিক গুরুত্বের ক্রম্থ বিভিন্ন থাতুকে মিলিয়ে একটা সমতা-পিগু তৈরী করা বেশ ছরুহ ব্যাপার। অনেক ক্রেত্রে থাতুতে থাতুতে রাসায়নিক মিশ্রণে থানিকটা নষ্ট হয়ে যায় এয়ং বাকিটার এমন একটা মিশ্র থাতু তৈরী হয়, যেটার ঠিক দরকার থাকে না।

খুব বেশী আপেকিক গুরুছের ব্যবধানযুক্ত ছটো ধাতু বদি গলিমে মিশ্রিত ক'রে স্থিরভাবে ঠাণ্ডা করতে দেওয়া হয়, ভবে দেখা বাবে যে, ঠাণ্ডা হবার পর ভার ভেতরে স্কর পড়ে গেছে। সেই স্তরভাগেকে রাসায়নিক বিশ্লেষণ করতে দেখা যাবে যে বিভিন্ন পরিমাণের ধাতু তাদের ভিতর আছে। এই সব কেত্রে সমতাযুক্ত (homogenous) মিশ্র ধাড় পেতে হ'লে গলিত অবস্থায় তাদের স্থিত্ন ভাবে না রেখে বর্মদা নেড়ে নেড়ে নিবিড় ভাবে মিশ্রিত করতে হবে। কতক শিশ্ৰধাতুতে লোহার ডাঙাতেই চলে, কিন্তু সব ব্ৰঞ্জের বা কাঁশার বেলার গ্রাফাইতের ডাঙা ব্যবহার করা উচিত। ক্ষর-এম তৈরী করতে হ'লে সর্বাদাই প্রাফাইতের ডাঙা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য; কারণ, ফক্ষরাস্ লৌহ ডাণ্ডাকে আক্রমণ করে। ম্যাংগানিক ও এ্যালুমিনিরম্ রঞ্জে লোহার ভাভাই উপযুক্ত: কারণ, এদের মিশ্র ধাতৃতে প্রারই একট্ট লোহা থাকে; স্থতরাং সামান্ত কম বেশীতে বিশেষ আসে বায় না। কাঠের ডাঙা বাবহার করা সম্ভব নয়; কারণ, কাঠ পুড়ে তা থেকে বাষ্প বেরিষে ধাতুকে ছিটুকে ফেলে।

অনেক সময় করেকটা প্রক্রিয়ার উপযুক্ত ভাগের মিশ্র ধাড়ু তৈরীর কাল এগিরে দের। যেমন মিশ্র ধাড়ুকে ঠাণ্ডা ক'রে আবার ভাকে গলান। ছাঁচে ঢালবার সময় যে সব টুকরা বাদ পড়ে, দেওলোকে কালে লাগান্ডে হ'লে আবার গলান দরকার। পুরানো, ব্যবহারের অনুপযুক্ত ধাড়ু গলিত অবস্থার সহকেই ভল্নে পরিণত হয়। ভালের পক্ষে এটা বিশেব প্ররোজনীর। কারণ যথেচ্ছ ভাবে কাল করলে ধাড়ুর বভটা ভল্ম হ'রে বার, ভাতে সেটা আর বিশ্র ধাড়ুহর না; ন্থতরাং পুরিমাণ মত ধাতুওণি দিলেও মিশ্র ধাতু টিক অংশ মত তৈরী হয় না।

মৃচিতে অন্ন পরিমাণে ধাতু তৈরী কর্তে হ'লে ধাতু ভাষের বিল্লাক্ত একটা উপান্ন অবলম্বন করতে হবে। এর অন্তে ধাতুর উপরটা এমন একটা জিনিস দিলে ঢেকে দিতে হবে, বাতে ক'রে আর বাতাস চুকতে পারবে না; এবং সেই ধাতুর উপর সেটারও কোন ক্রিয়া হবে না। অনেক ক্ষেত্রে নির্জ্ঞলা সোহাগা (anhydrous borax) দেওরা হর। কিন্তু এটা দামী এবং মিশ্র ধাতুর দাম বাড়িরে দের। সে কথা ছেড়ে দিলেও এর কতকভাগো কুক্রিয়া আছে। এটা জানা কথা বে, সোহাগান্ন থানিকটা সোহাগান্ন পূর্ণ (saturated) না থাকার, ধাতুর সঙ্গে মিশে কাচের মত একটা জিনিস তৈরী হয়। স্থতরাং তাতে থানিকটা ধাতু নই হয়।

কাচ যদি প্রবমান ধাতুর উপর দেওয়া যায়ু তা হ'লে সেটা ধাতুর উপর একটা পর্দ। তৈরী ক'রে তাকে বাতাস থেকে রক্ষা করে। কাচ অবশ্র যদিও ধাতুর সঙ্গে মিশ্রিত হর, তবুও সমপরিমাণ সোহাগার চেরে কিছু কম। আবার বেখানে ধাতু অঙ্গারের সাকে মিশালে ক্ষতি হয় না, সেধানে গণিত ধাতুর উপর ওঁড়া কয়ল৷ ছড়িয়ে দিয়ে তাকে বাতাস থেকে রকা করা যেতে পারে। অনেক ঢালাইকর নিম্ন দ্রবসীমার মিশ্রধাতু গুলাবার আগে তার উপর খানিকটা চৰ্কি ছড়িৰে দেয়। সেই চৰ্কি ভাপে গলে বিলিপ্ত হ'বে অনেকটা বাষ্প তৈরী ক'রে ধাতুটাকে রক্ষা করে। স্থাবার বাষ্পা উঠা শেষ হ'ছে গেলে ধুব সৃত্ম অঙ্গার-ক্লিকা ধাতুটাকে ভন্ম হওয়া থেকে রক্ষা করে। মিশ্রিত ধাতুর দ্রব্য প্রায়ই পুনরার গলান হর। এই বিতীরবার গলানোর পরিণামে এই ধাতুর কিমৎপরিমাণে, এই প্রকারের যে ধাতু গলান হবে, তাতে দিলে, ধাতুর গুণের কিছু উপকার হয়। যে সব ধাতু দিৰে মিশ্ৰিত ধাতু তৈত্ৰী হয়, তারা দ্রবদীমায় এলে উদ্পান वान्य शांत करत, व्यावात जारमत व्यानस्क जारमत निरम्पत ভন্ম গালিয়ে নেম্ন এবং ভার দারা ভাদের ব্যবহারিক শক্তি কিছু নষ্ট নয়। ধাতুকে বত গলান বাবে ততই সে ভন্ম গলিরে নেবার স্থবিধা পাবে। স্থতরাং পুরানো ধাতু নতুন ধাতুর সঙ্গে না মিশিয়ে তখন গলান সম্ভব যখন ভত্মকে কোন ধাতু গৰিছে না নেছ। পুরানো ও নতুন ধাতু গৰাতে হ'বে পরিমাণ কিন্ধপ হবে, সে বিষয়ে কোন নির্ম খাট্ডে

পারে না ; কারণ, পুরানো ধাতু প্রায়ই অনেক্সর গলান হ'রে যায়।

বধন বেশী পরিমাণের একটা ধাতু, কমু পরিমাণের আর একটা ধাতুব সলে মিলিয়ে মিল ধাতু তৈরী হয়, তথন প্রথমে নমান ওভনের ছটো ধাতুকে গলান, এবং তার পর ৰিতীহুবার গলিয়ে তার সংক্ষ বাকি ধাড়ুটা মিশিয়ে দেওয়া युक्तियुक्त । (यथान क्री थाकृत ज्ञवनीयात वावधान श्रव (वनी, সেখানে এই নিম্ন প্রায়ই পালন করা হয়। বেমন খুব অল্প পরিমাণ ভাষার সহিত বেশী পরিমাণ রাং মিশাতে হ'লে, প্রথমে সমপরিমাণ ভাষা এবং রাং গলান হয় এবং পরে ভার সলে বাকিটা রাং মিশান হয়। ততোধিক ধাতু (বিভিন্ন দ্রাথনীমা বুক্তা) মিলাতে হ'লেও এই উপায় অবশ্বন করা হয়। যেমন ৩ ভাগ সীসা (দ্র: সী—৬.৮.৮° ফা) ১ ভাগ রাং (দ্র: দী ৪৪৬° ফা) এবং এ্যান্তিমণি (ড়: নী ১১৬৬° ফা) দিরে মিশ্রিত ধাতু তৈরী করবার স্থবিধান্ত্রক উপায় হ'ছে, প্রথমে ১ ভাগ সীদায় ममञ्ज आखिमनिष्ठ। गनिष्य भारत वाकि मीमाष्टे! मिनान। এवः ভার পর দ্রবদীমা খুব কম ব'লে রাং সাসা আাম্বিমণির মিশ্রিত ধাত্র সঙ্গে গণিয়ে মিশিয়ে দেওয়া হয়। দাম বেশী ব'লে রাং ভক্ষে পরিণত যাতে না হ'তে পারে সে উপায় করা বিধের। উপরিউক্ক উদ্দেশ্য এই ভাবেও দিদ্ধ করা যেতে পারে—১ ভাগ সীসা ও সমস্ত এাস্তিমণির মিপ্রিত ধাতু তৈঃ ক'রে ভার পর সীসা এ্যান্তিমণি মিশ্র ধারু, এবং সীসা রাং ামপ্র ধাতু মিলিরে নেওয়া।

বদি বেলী পরিমাণ তামা (দ্র: সী ১৯৮৩.২° ফা) খুব কম
পরিমাণ নিকেলের (দ্র: সী ২৭৩২° ফা) সঙ্গে মিশাতে হর
ও দন্তার '(দ্র: সী ৭৭৯° ফা) সঙ্গে মিশাতে হর, তাহলে
প্রথমে ১ ভাগ তামা সমন্ত নিকেলের সঙ্গে গলাতে হবে,
এবং আর এক ভাগ (দন্তার সমপরিমাণ) দন্তার সঙ্গে
মিশাতে হবে, এবং পরে তামা-নিকেল ও তামা-দন্তা মিশ্রিত
ধাতু মিশিরে মিশ্র ধাতু তৈরী করতে হবে। এই প্রক্রিরা
সমতা পিশ্র (uniform mass) প্রশ্বতের সহারক এবং যে
স্ব ধাতুর দ্রবদীমা উচ্চ তাদের দ্রব সীমা নেমে আনে এবং

যে সব ধাতু সহজে ভক্ম হর বা আছেপে উবে যার, যথা—
দন্তা, তাদের খাঁটা অবস্থার চেরে ভক্ম হবার বা উবে যাবার
সম্ভাবনা কম।

পূর্ব্বে খুব কম সংখ্যকই মিশ্র খাতৃ জানা ছিল। এখন শিরের জক্ত অনেক প্রকারের মিশ্রখাতৃ তৈরী হ'রেছে। তার কোনটা শক্ত, কোনটা খাতসহ, কোনটা টানসহ আবার কোনটার দ্রবসামা যতদুর সম্ভব কম। এবং এই সব কারণে খাতৃ সব বিশেষ বিশেষ অংশে মিশ্রিত করা হয়।

নতুন নতুন মিশ্র ধাতু তৈরী করতে হ'লে নিয়**লিখিত**-রূপ উপায়ই শ্রেষ্ঠ।—

এটা জানা কথা—প্রত্যেক জিনিসই (element) একটা পরিমিত ওজনে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হর। এবং লেটা হ'ছে অণুব ওজন (atomic weight)। এইরূপ সমস্ব জ্ঞাপক (equivalent) পরিমাণে ধাতু সব মিশ্রিত করলে কতকগুলি স্থিরগুণবিশিষ্ট মিশ্রাধাতু পাঙরা যায়। এতেও যদি ইচ্ছা মত গুণ না মেলে তবে কোন একটা ধাতুর বিশ্বণ, তিন গুণ বা বেশী গুণ সমস্বজ্ঞাপক ওজন মিলিরে দেখা কর্ম্ব্য। অবশ্র এ নির্মেরও ব্যতিক্রম আছে, বিশেষতঃ যেখানে খুব সামান্ত পরিমাণ একটা ধাতু, খুব বেশী পরিমাণে সমস্ব মিশ্র ধাতুটারই গুণাগুণ বদ্লে ফেলে। এ সব ক্ষেত্রে ভাগের ভাগ বদলে মিলিরে দেখা উচিত।

এই মিশ্রধাতু সম্বন্ধে এত দিনে বা জানা গিরেছে সে জ্ঞানও খুব কম, এবং ফলিত রসায়নের উন্নতির সঙ্গে সজে আরও অনেক জিনিস আশা করা যায়।

আমাদের ভারতবর্ধে আজ পর্যান্ত মিশ্র ধাতু তৈরীর কারধানা কোণাও নাই। তবে কাঁদা বা পিতলের কারধানা যা আছে তা কুনীর-শিল্প ভিন্ন আর কিছু নর। কাঁদা পিতলের জিনিস ভারতে এত চল্তি, অথচ একটা যে মিশ্র ধাতুর কারধানা চলতে পারে, এ বিষয় নিত্রৈকেউ চিন্তাও করেন নি। ভারতে তামা, দত্তা, রাং প্রভৃতির ধাতু প্রভারের অভাব নেই, অথচ আমরা তাদের ব্যবহারে আনবার চেটা করি কা। এর চেরে ছর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের আর কি আছে ?

## **দাময়িকী**

এবারের 'ভারতবর্ষে'র প্রচ্ছদ-পটে যে মহাত্মার প্রতিক্বতি প্রকাশিত হইল তিনি দানবীর, অনাধপালক নামে চির-স্থাবনীর হটরাছেন। তাঁহার নাম তারকনাথ প্রামাণিক। ১২২৩ সালের ৫ই আখিন ইহার জন্ম হয়। ইনি জাতিতে কংসবলিক। ইতার পিতা গুরুচরণ প্রামাণিক দেববিজে ভক্তিমান ও বছ সদ্প্রণে ভূষিত ছিলেন। পাঠশালায় কিছুদিন বিভাশিকা করিয়া, একাদশ কি ঘাদশ বৎসর বয়সের সময় ভারকনাথ বাবসায়-কার্যা শিথিতে আরক্ষ করেন। কলিকাতার চাদনীতে ইহার পিতব্য স্বরূপচন্ত্র প্রামাণিকের একখানি বাসনের দোকান ছিল: ইনি সেই দোকানে প্রথমে কার্য্যে ,প্রবৃদ্ধ হন। তাহার পর ১২৭৬ সালে ইনি বড়বাজারে একটী বাসনের দোকান স্থাপিত করিয়া প্রচুর ধন উপার্জ্জন করেন। ব্যবসায়-কার্য্যে ইহার অসীম অধাবদায় ভিল। বাল্যকালে রীতিমত বিভাশিকা না कदिरमञ्ज निका विषय देशद विमक्तन উৎमात किन। বিলাসিতা কাহাকে বলে, ইনি তাহা জানিতেন না: হাঁটুর উপর টেটি কাপড় পরিতেন, একবেলা নিরামিষ আহার করিতেন। কাঙ্গালী ও নিরাপ্রাদিগের ছ:থ মোচন তারকনাথের জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। তিনি প্রকাশ্রে এবং অধিকাংশ স্থানই অপ্রকাষ্টে যে কত টাকা দান করিতেন, তাহার হিসাব করা যার না; দরিজ ছাত্রদিগের পড়ার ব্যব্ন শ্বরূপ অনেক টাকা ইনি মাসে মাসে দিতেন। সে সমন্ন কলিকাতা সহরে ইনি দানবীর তারকনাথ নাম পাইয়াছিলেন: তাঁহার অবারিত বার হইতে কেহ বিক্তহন্তে ফিরিত না। ১২৯১ সালের ৭ই চৈত্র গলাতীরে এই খনাম-ধশ্র মহাপুরুদ্র দেহত্যাগ করেন। ইহার শব-সংকার কালে চিতা প্রজ্ঞনিত হইবামাত্র সূর্য্য-মণ্ডল সমীপে পরিবের লক্ষিত रहेबाहिन এবং 6िछा निर्साभिछ रहेरन के भित्रदिय अपृश्व হইরাছিল। ভাঁহার পুত্র কালীকৃষ্ণ প্রামাণিকও পিতার অশেব সদ্প্রণের অধিকারী হইরাছিলেন। কালীক্রক বাবঙ লোকান্তরিত হইরাছেন।

. আগামী বংশরে গবর্ণমেণ্টের মার ব্যরের বিবরণ অর্থাৎ বজেট প্রকাশিত হইরাছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট ও বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের বজেটের আরতন এত বড় যে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওরা সম্ভবপর নহে। আমরা অতি সংক্রেপে ছই বজেটের কথাই বলিতেছি। প্রথমে ভারত-গবর্ণমেণ্টের বজেটের কথাই বলিতেছি।

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী ব্যবস্থাপক মণ্ডলীতে স্থার বেসিল ব্রাকেট এবং ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিবদে মিঃ ব্রেণ ভারত मत्कारवृत् चायु-वारबृत् विवत्न क्षान करतन । এই विवत्न হইতে দেখা যার :যে, আগামী বৎসরের (১৯২৭-২৮) জন্ত প্রাদেশিক দের কতক টাকা রেহাই হইয়াছে এবং কর আদারে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করা হইরাছে। আর-ব্যরের বিবরণ দিয়া অর্থসচিব বলেন যে, ১৯২৫-২৬ সালে ছই কোটি টাব্দার বেশী উঘুত্ত হইরাছিল। আলোচ্য বর্ষে (১৯২৬-২৭) চিনি এবং সংরক্ষণ শুল্ক হইতে ১৩০ লক্ষ টাকা ও অহি-ফেনের রপ্তানী শুল্ক হইতে ৮৬ লক্ষ টাকা বেণী পাওয়া গিয়াছে। আরকর এবং লবণ কর হইতে ২৯ এবং ৩০ লক টাকাকম পাওয়া গিয়াছে। সামরিক বিভাগে ৬৭ কক টাকা বেণী ব্যন্ন হইন্নাছে। বজেটে পাঁচ লক্ষ টাকা উৰুত্ত হইবে বলিয়া অমুমান করা হইয়াছিল; সেই স্থলে ৩১০ লক টাকা উৰুত্ত হইয়াছে। স্থার বেদিল মনে করেন যে, আগামা বংসরের অবস্থা বেশ সচ্ছল। আগামী বর্ষে ভারত সরকারের ২৭ কোটি টাকা মূলধনের আবশুক হইবে। এই मृत्रथम এবং প্রাদেশিক প্রবর্ণমেন্ট্রস্মৃত্র মৃত্থন ও আগামী বর্ষে পরিশোধনীর ঋণের জন্ত গবর্ণমেন্টকে মাত্র ১০ কোটী টাকা ধার করিতে হইবে। ১৯২৩ খুটাব্দের মে মাদ হইতে বাছির হইতে টাকা ধার করার প্রথা তুলিরা দেওরা হইরাছে। স্থাগামী বর্ষেও বাহির হইতে কোন টাকা ধার করা চইবে না। বর্ষে (১৯২৭-২৮) বিলাভে ৩ কোটা ৫৫ লক পাউও পাঠাইতে হইবে। বৰ্ত্তমান বৰ্বে ২ কোটা ৭৫ লক্ষ্প পাউত্ত পাঠাইতে হইরাছিল। আগামী বর্বের আত্মানিক আর ১২৮ কোটী ৯৬ লক টাকা। বর্ত্তমান বর্বে আর ১৩০ কোটা

২৫ লক্ষ টাকা. অৰ্থাৎ আগামী বৰ্ষে আৰু বৰ্ত্তমান বৰ্ষ অপেকা ১২৯ লক টাকা কম হইবে। লৌহলিলে সংবৃক্ষণ শুক্ক তুলিরা দেওয়ার ফলে ৪২ লক্ষ টাকা এরং গত বংস্বের ঘোষণা অমুসারে অংকেনের রপ্রানী ছাস করার ফলে উক্ত পরিমাণ টাকা কম আর হইবে। আগামী বর্ষে আমুমানিক মোট ব্যব্ত হইবে ১২৫ কোটা ২৬ লক্ষ টাকা। এই ব্যৱের মধ্যে সমর বিভাগে মোট বার হুটবে ৫৪ কোটা ৯২ লক টাকা। অর্থপচিব মহোদয় বলেন যে এই টাকার কমে সমর বিভাগ যথোপযুক্ত কার্য্যক্ষম রাখা সম্ভব নহে। ডাক ও তার বিভাগ এই নীতি অনুসারে পরিচালিত হয় যে, এই বিভাগ যেন সাধারণ কর্মাতাদের ভারম্বরূপ না হয়। স্তত্তাং যতদিন পর্যান্ত ঐ বিভাগের আর বৃদ্ধি না হর, ততদিন পর্যান্ত মাণ্ডল হ্রাস,করা সম্ভবপর নহে। আগামী বর্ষে আফুমানিক উব্তত ৩৭০ লক্ষ টাকা। টাকার মূল্য ১৮ পেণী ধরিয়া এই অনুমান করা হইরাছে। যদি ১৬ পেণী হার ধরা যার, তবে eze नक টाका कम आग्न हहेरव; अर्थाए ১৫७ नक টाका ঘাটতি হইবে ৷ অতঃপর অর্থ-সচিব মহোদয়, ঘোষণা করেন যে. ট্যাক্স তদস্ত কমিটির রিপোর্ট অমুসারে চর্ম্মের রপ্তানী শুক তুলিরা দেওরা হইল, ফলে ১ লক টাকা লোকসান হইবে। চায়ের উপর রপ্তানা কর তুলিয়া দেওয়ায় ৫০ লক টাকা লোকসান হইবে। কিন্তু চা কোম্পানীর আয়ের কর মোট আরের উপর শতকরা ২৫ টাকার স্থলে ৫০ টাকা করার ৪৫ লক্ষ টাকা লাভ হইবে। মোটর গাড়ীর উপর আমদানী ভব মৃল্যামুগারে শুভকরা ৩০ টাকা হলে ২০ টাকা এবং টালারের মূল্যামূসারে শতকরা ৩০ টাকা স্থাল ২০২ টাকা করা হইরাছে। ত্রহ্মদেশের গবর্ণমেণ্টের অমুরোধে একটি উদীর্থমান শিল্পের সাহায্যকল্পে রবারের বীজের আমদানী শুল্ক তুলিয়া দেওরা হইল। উপস্থিত করা মাত্র পরিশোধনীয় চেক ও বিল অফ একাচেঞ্জের উপর স্ত্র্যাম্প ডিউটা আগামী জুলাই মাস হইতে তুলিয়া দেওয়া হইল। তামাকের উপর প্রতি পাউণ্ডে এক টাকার স্থলে দেড় টাকা করিবা আমদানী কর ধার্যা করা হটল। ইহাতে ১৮ লক টাকা লাভ হইবে। এই সমস্ত পরিবর্ত্তনের ফলে ভ লক্ষ টাকা লোকদান হইবে। ফলে আগামী বর্ষের উভুত্ত টাকা द्वान পाইয়া ৫৬৪ नक টাকা হইবে। অর্থ-সচিব मरहापत्र वरनन रा, कहे छेवृष्ठ शाती। माधात्र व्यवशात

ইহা প্রাদেশিক টাকা বেহাই করার জক্ত ব্যৱিত হওরা কর্ত্তব্য। সমস্ত দের একেবারে রেহাই দিতে হইলে আরও ১৮১ লক্ষ টাকার আবশুক। বয়ন শুক্ক তুলিয়া না দিলে ঐ টাকাটা পাওৱা যাইত। কিন্তু বোদাই হইতে সাহাধ্যের আবেদন আসিরাছে। ভারতসরকার অন্তান্ত প্রদেশকে বঞ্চিত করিয়া বোদাইকে অনুগ্রহ করা সমীচীন মনে না করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান বর্ষের উদ্ভ টাকাটার কিয়দংশ ঋণ পরিশোধ কার্য্যে বার না করিরা কেবল আগামী বর্ষের জন্ত বিভিন্ন প্রদেশের দের টাকা মকুব করিয়া দিবেন। প্রত্যেক প্রদেশে নিম্নলিখিতভাবে স্থায়ী ও অস্থারীভাবে দের টাকা রেহাই দেওরা হইরাছে, যথা:---মাদ্রাজ ১১৬ এবং ৪৯ লক, বোম্বাই ১৯ এবং ৩৭ লক. वक्रामण ৯ এবং ৫৪ नक, युक्तश्रामण ৯৯ এবং ৫২ नक, পাঞ্জাব ৬০ এবং ২৬ লক, ব্রহ্মদেশ ৩১ এবং ১৯ লক, मधा शासन ৮ এবং ১৪ नक, व्यानाम ৮ এবং ৭ नक। कूर्लिब ১২০০০ মকুব করা হইয়াছে। বোম্বাইকে বিশেষ করিয়া কেবল বর্ত্তমান বর্ষের জন্ত ২৮ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত সাহায্য করা হইরাছে। এই ভাবে বিভিন্ন প্রদেশে মোট ৫৪৫ লক টাকা রেহাই দেওরা হইরাছে। এই টাকাটা প্রদেশসমূহ সংগঠন কার্য্যে বাম্ব করিতে পারিবে। বর্ত্তমান বর্ষের উৰুত্ত টাকার অবশিষ্ট ১০১ লক্ষ টাকা স্বর্ণমান এবং রিজার্ভ ব্যাস্থ প্রতিষ্ঠার জন্ত মজুদ রাথা হইবে।

ভারত-গবর্ণমেন্টের বজেটের কথা বলা হইল; এইবার বালালার বজেটের কথা একটু বিস্তৃতভাবে বলিতে চাই। অক্ত বিষয়ের ধরচের কথা উল্লেখ না করিয়া, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষি-বিভাগের ব্যরের কথাই আমরা উল্লেখ করিব।

#### শিক্ষার জন্ম ব্যয়

শংরন্ধিত বিভাগ ১৪,৫৬,০০০ হস্তান্তরিত বিভাগ ১,২৫,৯৭,০০০ মোট ১,৪০,৫৩,০০০

### নৃতন কার্য্যের তালিকা

সংরক্ষিত বিভাগ—কারসিরংস্থিত ভিক্টোরিরা বরেজ সুল ও ডৌ হিল গার্লস স্থূলের বিবিধ কার্য্যের জন্ত ৫ হাজার টাকা।

| হন্তান্তরিত বিভাগ।—জগন্নাধ ইণ্টার বি        | মডিয়েট কলেজ     |  |  |  |
|---------------------------------------------|------------------|--|--|--|
| ও হোষ্টেল, ঢাকা মাজ্রাদা, ঢাকা ডকারিণ বে    | হাষ্টেল—ইহাদের   |  |  |  |
| জন্ত ময়লা জল নিকাশের বন্দোবন্ত             | ٥,٠٠٠ ا          |  |  |  |
| ক্লিকাতা প্রেদিডেন্সী ক্লেকের               | ·                |  |  |  |
| প্রাঙ্গণের উন্নতির জন্তু                    | ۲۵,۰۰۰           |  |  |  |
| রাজসাহী কলেজের প্রিন্সিপালের                | ·                |  |  |  |
| বাসস্থান নিশ্বাণের কন্ত                     | <b>۶</b> ۴,۰۰۰ ر |  |  |  |
| কলিকাতা প্রেদিডেন্সী কলেক্বের               |                  |  |  |  |
| ষাট্দ্ লাইত্রেরীর উন্নতির জ্ঞ               | ₹8,000           |  |  |  |
| ভোলা প্রব্যেক্ট হাইকুলের                    |                  |  |  |  |
| স্থায়ী পৃথ নিৰ্মাণ                         | 8•,•.•           |  |  |  |
| জলপাইগু'ড় জিলা স্কুলের হিন্দু              |                  |  |  |  |
| ছাত্রদের জন্ত হোষ্টেশ নির্মাণ               | >>,•••/          |  |  |  |
| যে স্বকল কাৰ্য্য চলিতে                      | ছ                |  |  |  |
| তাহার তালিকা                                |                  |  |  |  |
| ক্লিকাতা প্রেসিডেন্সা কলেকের পরিসর          |                  |  |  |  |
| বৃদ্ধির জন্ম জায়গা থরিদ                    | >,48,000         |  |  |  |
| ঢাকা ইণ্টার মিডিয়েট কলেজকে নৃতন            |                  |  |  |  |
| গ্ৰণ্মেণ্ট হাউদে শইয়া যাওয়া               | ۲,۰۰۰            |  |  |  |
| চট্টগ্রাম কশেকের মুসলমান ছাত্রদের জন্ত      |                  |  |  |  |
| হোটেল নিৰ্মাণ                               | >+,•••           |  |  |  |
| কৃষ্ণনগর কলেজের জন্ত হিন্দু                 |                  |  |  |  |
| হোটেল নিৰ্মাণ                               | 21000            |  |  |  |
| চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলের জন্ত            |                  |  |  |  |
| ন্তন গৃহ নিৰ্মাণ                            | <b>62,•••</b> \  |  |  |  |
| কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলের স্থায়ী          |                  |  |  |  |
| গৃহের জন্ম                                  | >9,000           |  |  |  |
| চাকা আসাহলা ইঞ্জিনিয়ারিং সুলের             |                  |  |  |  |
| হোটেশ নিশ্বাণ                               | 2,00,000         |  |  |  |
| মেদিনীপুর, বহরমপুর, ক্লঞ্নগর, হাবড়া,       |                  |  |  |  |
| যশোহর, ধুগনা ও কাটোল্লা এই                  |                  |  |  |  |
| সকল স্থানে ওকটে্ণিং                         |                  |  |  |  |
| সুগ হাপন                                    | **,***           |  |  |  |
| অপরাপর কুত্র কুত্র কাজের জন্ত               | 86,000           |  |  |  |
| আগামী বংসরে কলেজের প্রফেসারগণের বেতন বৃদ্ধি |                  |  |  |  |
| कत्रिवात्र निमिष्ठ ১৯২७-२१ नारमञ्ज नःरम।    | ধিত হিলাবের      |  |  |  |

অপেকা ১,৯৪,০০০ টাকা বেশী বরাদ হইরাছে। প্রাথমিক শিকার জন্ত যে টাকা বরাদ হইরাছে, তাহার পরিমাণ ১৯২৬-২৭ শালের মন্ত্রী টাকা অপেকা ৩০৭,০০০ টাকা বেশী। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাবতে ১৯২৭-২৮ সালের বলেটে ১০,০৮,০০০ টাকা বরাদ হইরাছে। তল্পধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ধিক মন্ত্রী ৩,৫৮,০০০ টাকা; ইগল ম সাহিত্য অধ্যাপনার জন্ত ৮,০০০ টাকা; ছাত্রদের সংবাদ পরিবদের জন্ত ২,৮৫৬ টাকা; অনুনত শ্রেণীর ছাত্রদের হোষ্টেলের জন্ত ৩,০০০ টাকা; মেসনমূহ ভন্নাব-ধানের জন্ত ১০,১২৮ টাকা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ধিক মন্ত্রী ২,৫০,০০০ টাকা, তথাকার ছাত্রদের সংবাদ পরিবদের জন্ত ৩,০৪৬ টাকা। মরলা জল নিঃসারপের ও মোসলেম হলের জন্ত প্রাথমিক মন্ত্রী ১ লক্ষ টাকা।

চিকিৎসার জন্ম ব্যয় মোট ৫৬,৯৮,০০০ টাকা। নূতন কার্য্যের তালিকা

চাকা মেডিকেল স্থলের গৃহ পরিবর্ত্তন ও মেরামতাদির জন্ত

মেরামতাদের জন্ত ২৫,০০০ জল ও গ্যাদের বন্দোবস্ত ১৩,০০০ বর্দ্ধমানের দিবিল সার্জনের বাদস্থান ৪০,০০০১

700,000

ক্যাম্পবেল হাসণাতালের নার্সগণের বাস-গুরুর দোতালা নির্মাণ

যে সকল কাজ চলিতেছে

তাহার তালিকা

পাৰ্বত্য চট্টগ্ৰামে ময়নামূপ নামক স্থানে

দাতব্য চিকিৎসালর স্থাপন
হাসপাতাল ও ডিল্লোন্সারী সমূহের অন্ত ১৯২৬-২৭
সালের সংশোধিত হিসাব অসুসারে ৪,৪৮,০০০ টাকা মন্ত্র
হইরাছিল। ১৯২৭-২৮ সালে তাহা ক্যাইরা ও লক্ষ টাকা
হইরাছে। দাই টেলিংএর জন্ত ১৯২৭-২৮ সালে ১১,৫০০
টাকা বরাদ্ধ হইরাছে। এই টাকার পরিমাণ ১৯২৬-২৭
সালের সংশোধিত হিসাব অপেকা ৫০০ টাকা ক্য।
কলিকাতা হাসপাতাল নার্সনিপের ইনষ্টিটেটের অন্ত এক
লক্ষ্টাকা ব্যর ধরা হইরাছে।

| স্বাস্থ্য বিভাগের ব্যয় .                                                                                                                                                                                                                  | <b>7</b>                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| মোট ৩৩,২৯,০০০ টাকা। °                                                                                                                                                                                                                      | (ম                                                                                          |
| নূতন কাৰ্য্যের তালিকা                                                                                                                                                                                                                      | নুত                                                                                         |
| টীকার বীজ রক্ষা করিবার যন্ত্র স্থাপন ১৮,০০০                                                                                                                                                                                                | ্<br>ঢাকা ক্বৰি বিস্থালয়ে                                                                  |
| স্বাস্থাবিভাগে নিম্নলিখিত বিষয়ে ১৯২৭-২৮ সালে<br>খরচের বরান্দ হইয়াছে—                                                                                                                                                                     | যে সকল কা<br>মালদহে ক্বৰি গোল                                                               |
| শিশিশুড়ী সরকারী মহালে ইন্দারা খনন দার্জিলিং পাবলিক্ হেল্থ লেবরেটরী নার্জিলিং জেলাবোর্ডের বর্জিত মঞ্জী হ,০০০ হৈষ্টিংসে স্বাস্থ্যোন্নতি ব্যবস্থার জন্ত মুর্নিদাবাদ মন্থলা নিঃসারণের জন্ত বিনা থরচে টীকা দিবার জন্ত জেলাবোর্ড প্রভৃতি বৈ,০০০ | ঢাকা ক্বৰি গোলার বিত্তাদি স্থাপন পূর্ব্ব সার্কেলের ক্বৰি: আফিস নির্মাণ ক্রঞ্চনগর ক্ববি গোলা |
| ক্লিকাতার চতু:পার্শ্ববন্তী স্থানের জ্লানি:সারণের জক্ত ৪৫,০০০ পল্লীগ্রামের পানীর জ্লোর সরবরাহের জক্ত ২,৫০,০০০ প্রস্তি ও শিশুমঙ্গলের জক্ত ৩০,০০০ ক্লোবোর্ডগম্হের বর্জিত মঞ্জুরী ৯,০০,০০০ ক্লোসমূহে স্বাস্থা সংগঠনার্থ ৩০০,০০০                | বেলগাছিয়া বেলল বেলগাছিয়া বেলল বেলগাছিয়া বেলল বেলগাৰ ক্ষুদ্ৰ কাৰ্যে একজন ক্ষুদ্ৰি বি      |
| টীকার জন্ত বর্দ্ধমান কেলাবোর্ড                                                                                                                                                                                                             | প্রচলনের জন্ত ৫৮৩<br>শিল্প ও<br>ফ                                                           |
| খুগনার জল সরবরাহের জন্ত ২০,০০০<br>টীকা পরিদর্শক কর্ম্মচারীদের জন্ত (বর্দ্ধমান<br>ব্যতীত) সমস্ত জেলাবোর্ড ৬২,০০০                                                                                                                            | নূত<br>শ্রীরামপুর বরন বিছ<br>গৃহ নির্দ্বাণ                                                  |
| তমূলক পানীয় জল সরবরাহের জগু ৭,০০০                                                                                                                                                                                                         | যে কাৰ্য্য চাকাতে একটা বন্ধ<br>কুমিলা মহনামতাতে                                             |
| নারারণগঞ্জ জলের কলের পরিসর বৃদ্ধির জঞ্জ >,••,••• জাসানসোল জল সরবরাহের বন্দোবস্ত ৭৫,••• সংক্রোমক ব্যাধির সম্বন্ধে গ্রব্থেন্ট ব্রক্তেটে নিম্নলিখিত- ক্রপে ব্যবস্থা করিরাছেন:—                                                                | কুদ্ৰ কুদ্ৰ কাৰ্যোৱ ভ                                                                       |
| কুইনাইনের জন্ত বরাজ >,২৽,৽৽৽<br>ম্যালেরিয়া নিবারণ করে ৮৽,৽৽৽                                                                                                                                                                              | যত টাকা খনচের ব<br>হরু নাই। পলীগ্রা<br>অধচ কলিকাতা হা                                       |

কৃষি বিভাগের ব্যয় মোট ২৩,৬৩,০০০, টাকা নুতন কার্থ্যের তালিকা

ৰ গুহাদি নিৰ্মাণ 29,000 নর্য্য চলিতেছে তাহার তালিকা ণ হৈছারী বিছ্যতের আলোক ন্ব ডিপুটা ডাইরেক্টরের গায় গৃহাদি নিৰ্মাণ একটা নলকুপ খনন 30,000 ভেটারিনারী কলেজের প্রিন্সিপালের >2,000 র্থার জন্ম 25,000 বিষয়ক ইঞ্জীনিয়ার নিযুক্ত করিবার জন্ত মধ্য ও উচ্চ ইংরাজী কুলে কৃষি শিক্ষার ৩০ টাকা ব্যব্ধরা হটরাছে।

শিল্প ও ব্যবসায় বিভাগের ব্যয়
মোট ১২,৯৩,০০০ টাকা
নূতন কার্য্যের তালিকা
ব্যানপুর বরন বিস্থানরের জন্ম অতিরিক্ত গৃহ নির্মাণ

যে কার্য্য চলিতেছে তাহার তালিকা

ঢাকাতে একটা বন্ধন বিভাগন প্রতিষ্ঠা ১৪,০০০

কুমিল্লা মন্ধনামতীতে সার্ভে স্কুলের গৃহ নির্মাণ ৩০,০০০

আসানিসোলে থনি বিভার শিক্ষকের গৃহ নির্মাণ ১২,০০০
কুদ্র কুল্ল কার্য্যের জন্ত ৬,০০০

উপরি উক্ত বজেট আলোচনার দেখা যাইতেছে গ্রন্থেনট আগামী বংসর শিকা, শিল্প, স্বাস্থ্য ও ক্লবি প্রভৃতি বিভাগে যত টাকা খরচের বরাদ্ধ করিরাছেন, তাহা সর্ব্বত্ত সন্তোষজনক হল্ন নাই। পল্লাগ্রামের দাইদের শিক্ষার ক্ষম্ত মাত্র ১১৫০০ অধ্য ক্লিকাতা হাসপাতালের নাস্ত্রপর ইনষ্টিটিউটের ক্ষম্ একলক টাকা থরচ ধরা হইরাছে। প্রাস্থতি ও শিশুমদলের টাকার পরিমাণও অতিশর অর। মকঃখন সংরের জন স্ববরাহের জন্ত যৈ টাকার বরাজ হইরাছে তাহার পরিমাণ কম। সমস্ত বলদেশে জন স্ববরাহের জন্ত আড়াই লক টাকার কিছুই হইবে না। ক্রায়র উন্নতির জন্ত যেসকল কার্বোর উপর থরচ ধরা হইরাছে, তাহা কেবল উচ্চকশ্বচারীদের বাস-গৃহাদি নিশ্বাণেই শেষ হইবে। বাহাতে ক্রিকার্যোর যথার্থ উন্নতি হর এমন কোন কার্য্যের অমুঠান বজেটে উল্লিখিত হর নাই।

১৯২৭ ২৮ সালের বজেটে পুলিশের দক্ষণ মোট থরচ ধরা হইরাছে ১,৮৮,৮৭০০০ টাকা। ইহার মধ্যে অনেক অতিরিক্ত ও নিপ্তারোজন থরচ আছে;—আমরা তন্মধ্যে করেকটা মাত্র উল্লেখ করিতেছি,—

কলিকাতা ও থেলল পুলিশ ফোজ বৃদ্ধি করণ ৭৩,০০০ কলিকাতার সশস্ত্র পুলিশের ৪র্থ দল গঠন করা ৩৮,০০০ সাবইনস্পেক্টার ও বেলল পুলিশের কর্ম্মচারীদের

ষর ভাড়া ৩৪,০০০, লালবাজার থানার বিবাহিত পুলিশ কর্মচারীদের বাসস্থান নির্মাণ ১.৫০,০০০১

কপাণীটোলায় (কলিকাডা) বিবাহিত পুলিশ নার্জেটাদের বাসন্থান নিশ্বাণ ১,০০,০০০ পল্ভায় (২৪পরগণা) পুলিশ বিভিং তৈয়ারী ১০,০০০

গবর্ণমেণ্টের কার্যা-প্রণাদানিত তেরারা স্বাচ্টারামা ও স্বর্ণমেণ্টের কার্যা-প্রণালীর ফলে দেশে দালাহালামা ও স্বশাস্তি বৃদ্ধি পাইতেছে। তার জন্ত হস্তান্তরিত বিভাগের স্থিকতর প্রয়োজনার বিষয় হইতে টাকা আনিয়া পুলিশের ধরচ জোগাইতে হইবে এমন কথনও হইতে পারে না।

কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের বিগত কনভোকেশনে নব-নিষ্ক্ত ভাইস-চ্যান্সেলার অধ্যাপক শ্রীষ্ক্ত যহনাথ সরকার সি-আই-ই মহোদয় বেশ একটা মর্মপ্রশী অভিভাষণ পাঠ

করিরাছিলেন। প্রথমে ভিনি বিশ্ববিভালরের করেকটি ঘরোয়া কথার আলোচনার পর সমাগত উপাধিপ্রার্থী ছাত্র-সমাজকে সম্বোধন করিয়া তাঁহাদিগের ভবিষাৎ জীবনের कार्यात्मक ও कार्या श्राणी नश्रद्ध करतक है स्थापूत जिलाम প্রদান করিয়াছিলেন। ক্বতবিদ্য ছাত্রগণের জাতীয় জীবনের মূল মন্ত্র কি.—ভাইস-চ্যান্তেশার মহোদয় বেশ স্কুম্পষ্ট ভাষার তাহাই বিবৃত করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া সেই শিক্ষা কর্ম্ম-জীবনে কি ভাবে প্রান্নোগ করিতে "হইবে---তিনি তাহার নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। ব্যক্তিগত স্বাভয়্যের মধ্য দিয়াই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে যে একটা সাধারণ চিম্বাধারার স্ত্র রহিয়াছে, অধ্যাপক সরকার মহোদয় ছাত্র-গণকে ভাহার সন্ধান করিয়া কার্য্য করিতে উপদেশ দিয়াছেন। আধুনিক বিজ্ঞান বছ শাখা প্রশাখার বিভক্ত, এবং তাহাদের কার্যাক্ষেত্রও শুভদ্র। তথাপি তাহাদের মধ্যে কতকভাগি স্নাতন নিষ্ম বর্তমান, যাহা বিজ্ঞানের সকল শাখার মধ্যেই এক ও সাধারণ। সেইরূপ, বৈজ্ঞানিক সভা श्रीनश्च नर्ककारन श्व नर्करमान এक এवर नांधावन छ। विहे সর্বজনমাক্ত। একটা দেশের জাতীয় জীবনেও সেইরূপ একটা সাধারণ চিন্তাধারা প্রাথাহত। ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, বর্ণ, জাতির হিদাবে পরস্পরের মধ্যে যতই বিভিন্নতা থাকুক না কেন, তাহার মধ্যেই যে একটা ঐক্যের স্থার ধ্বনিত হুইরা থাকে, শিক্ষার দারা ভাষার শ্বরূপ নির্ণয় করিয়া কার্য্য করিলেই জাতি তাহার জাবন-পথে জন্ম নাজা করিয়া লক্ষ্য স্থলে পৌছিতে পারে। রোম এক সমরে এই ধারার অমুসরণ করিয়া চলিয়া পৃথিবীব্যাপী সাম্রাল্য স্থাপন করিতে ममर्थ रहेबाहिल। ध्विते वृत्तिन आक तरहे अकहे भरवंब পথক। তাই গ্রেট বুটেনও আৰু এই কারণেই পৃথিবীর ঈশ্বর। সাম্প্রদারিক সঙ্কার্থতা পরিহার করিরা সেই একট লক্ষ্যের সাধনা ছাত্র সমাজের আদেশ হউক। ভাষাভেই জাতির অবধারিত মুক্তি।

## সাহিত্য-সংবাদ

#### নৰপ্ৰকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীশেলবালা ঘোষৰাত্ম প্রাণীত উপজ্ঞান অভিশপ্ত-সাধনা—৩১
শ্রীপ্রভাবতী দেবী সর্বভাগ প্রশীত উপজ্ঞান প্রেমমন্ত্রী—১৮০
শ্রীপ্রভাবতী প্রশীত উপজ্ঞান মধুচক্র—২১
শ্রীপূর্ণানন্দ ব্যালারী প্রশীত সর্ব যোগনাধনা—২৮০

ৰিপ্ৰেমেন্দ্ৰ নিত্ৰ ও শ্ৰীকচিত্তাকুমার সেন ওপ্ত প্ৰাণীত বাঁকা-লেধা—-২১ শ্ৰীপপ্তপতি চটোপাধ্যায় প্ৰাণীত নাটক পঞ্বটা—১।• শ্ৰীয়াবেন্দু দত প্ৰাণীত গ্ৰুপুত্তক ছুলালী—১১

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea.

of Messers. Gurudas Chatterjea & Sons,

201, Cornwallis Street, Calcutta.



Printer—Narendranath Kunar, The Bharatvarsha Printing Works, 203'1-1, Cornwallis Street, CALCUTTA.



যোবন-স্বপ্ন

চিত্র্যাধকারী—রায় কুমার মশ্মণনাথ মিত্র বাহা**ত্ত্**র

শিল্পী— শ্লাপুণচল চক্রবর্ত্তা

Bharatvarsha Halltone & Ptg. Works.



# বৈশাখ, ১৩৩৪

দ্বিতীয় খণ্ড

চতুদ্দশ বর্ষ

পঞ্চম সংখ্যা

# দেব-নির্মাণ

#### পর**শুরা**ম

চাই বাঞ্চাকল্পতক ভক্তজনত্রাতা,
নাহি চাই নির্বিকার অবোধ্য বিধাতা—
'গুণহীন পরমাত্মা, যাঁরে তর্কপটু দার্শনিক জ্ঞানী
ধরিতে ছুঁইতে নাহি পারে, তবু লয়ে করে টানাটানি।
চাই দেব হেন শক্তিমান যাঁর সনে চলে কারবার,
বিপদে সম্পদে বারবার যাঁর কাছে চলে আবদার—
অশুভ যা কিছু ফিরে নাও,
শুভ যত আছে সব দাও,
তাহার উপরে কিছু ফাও
আরো দাও মোরে আরো দাও।

ভূলোকে ত্রালোকে তাই করিত্ব সন্ধান কোথায় দেবতা যিনি বহুশক্তিমান। জলে স্থলে মেঘলোকে নভে বিশ্বদেব তোমারে সম্ভাষি তে অনল-সলিল-বিহারী, হে ওষধি-বনস্পতিবাসী.-বধিয়াছি অগণিত পশু মন্ত্রপূত মজ্ঞবেদীপরে ঢালিয়াছি হ্বির আহুতি, অগ্নিশিখা উঠিল অম্বরে, দাও পুত্র ধন ধান্য ধেরু, দাও ব্রাহি শব্দের সম্ভার, দূর কর অমঙ্গল-ভয়, শত্রু মোর কর হে স্ংহার,

> কৃষ্ণধূমে দৃষ্টি হয় নাশ, মোমপানে আসিল জডতা. মেদগন্ধে না পড়ে নিঃশ্বাস. দেখা দাও যজের দেবতা। কোথা ওছে বিশ্বদেবগণ ? হা বধির, হা বে অচেতন।

হে অদৃশ্য দেব, এই মুক্তাকাশ তলে ধরা নাহি দিবে তুমি মোর মন্ত্রবলে। গড়িয়াছি বিপুল আয়াসে অভ্রভেদী তব নিকেতন, পত্র পুষ্প ফল জল দিয়া কবিয়াটি অর্ঘ্য নিবেদন, রচিয়াছি বিশ্বরচয়িতা দৃশ্যমান তব কলেবব ধাতু শিলা কর্দ্দম প্রলেপে স্কগঠিত মূরতি স্থানর, মণিময় নানা আভরণে সাজায়েছি বিগ্রহ তোমার,— ওহে স্রষ্টা হেব সৃষ্টি মম, লও পূজা দাও পুরস্কাব। আর যদি ওতে নিরাকাব, নাহি চাও মূরতি স্তঠাম. আছে ঐ অবয়বহীন স্বর্ত্ত্ব শিলা শালগ্রাম।

> যেথা ইচ্ছা কর অণিছান, ধর ধর অর্ঘা উপহার, কণা কও ওচে মূর্ত্তিমান মনোবাঞ্চা পূরাও আমার !— হা রে মৃক জড় ভগবান, হা বিমুখ অচল পাষাণ !

বৃশিয়াছি হে তালোকবাসী ভগবান,
মূরতি পূজার শুধু তব অপমান।
নররূপী তব দৃত মূথে পাইয়াছি বার্ত্তা অভিনব
মানবেরে করেছি দেবতা, দেবতারে করেছি মানব।
সব কথা নারিস্থ বৃশিতে, এই টুকু বৃশিয়াছি প্রভূ—
নিজস্ব মোদেব তৃমি শুধু, অপবেব নহ তৃমি কভু।
ত্রাণ কর সন্থানে তোমার — স্বর্গলোকবাসী হে জনক,
প্রতিবেশা পাপীজন তবে দাও প্রভূ অনন্ত নবক।

বীর যত তোমার সম্বতি
শক্ত নাশি' করিছে উল্লাস,
জয় জয় প্রভু গোষ্টিপতি —
এ কি দেব, এ কি পরিহাস ?
ভাতা বধ কবিছে খাতায়,
তব রাজা বসাতলে যায়।

শুনিব না কোনো কথা অপরে যা কয়,
বিশ্বাসে তোমাবে আমি লভিব নিশ্চয়।

তুমি সর্ব্বভণের আধার, হে ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান,
তুমি সর্ব্বভ্রপরিত্রাতা, তে অপার করণানিধান।
পাইয়াছি তোমারি দয়য় ধয়াতলে ভাল কিছু যাহা,
অমঙ্গল যা কিছু দিয়েছ আমারি উয়তি তরে তাহা—
সে কেবল তব লীলাপেলা, অথবা সে মোর কর্মফল।
তে ঈশ্বর, নাহি কি তে তব আর কোনো উপায় সরল পূ
সোজাস্কুজি কর না উদ্ধার যদি তুমি এত শক্তিমান।
ওহে শুষ্ক বাস্থাকয়তর গৃহস্তের পোয়া ভগবান,
ভক্তি চায় ধরিতে তোমারে, যুক্তি কাটে তোমার বন্ধন,
হায় প্রভু, টিকিলে না তুমি, আবাহনে হ'ল নিরপ্পন।
তে অক্ষম ভয়-পরিত্রাতা, হে অথব্ব নিয়মের দাস,
তে তুর্বল মহাকারণিক, হে নিয়্টুর শক্তির বিকাশ,

হে কৃত্রিম মানস-বিগ্রহ, হে নরের বাঞ্ছিত বিধান,

এক চক্ষু মুদি অহরহ কেমনে করিব তব ধ্যান?

হে বিধাতা, পার নাই গড়িতে ঈশ্বর,
ফেলিয়াছ এই ভার আমার উপর।
আতি দীন আয়োজন মোর, তবু নাহি মানি পরাভব,
যুগে যুগে তিল তিল করি' অসম্ভবে করিব সম্ভব।
হে অবায়, কর কিছু বায়, দাও মোরে শ্রেষ্ঠ উপাদান—
মন প্রাণ, ধৈর্য নিরবিধ, যথাসাধ্য করিব নির্মাণ।
আপনার সমস্ত অভাব দেবতায় চাই মিটাইতে,
স্থান্দর যা কিছু আছে যেথা দেবতায় চাই ফুটাইতে।
আব্দে তাব দিতেছি লেপিয়া শ্রেম্ম প্রেম্ম কামনা আমার,
দেবোত্তম রচিবার ছলে নরোত্তমে দিতেছি আকার।
এগনো অনেক ক্রটি আছে, কেমনে সে দিবে ইপ্টফল ?
তবু আশা আছে ক্রমে হবে অনবছ্য স্থান্দর সবল।
অথণ্ড সে মানসবিগ্রহ, থণ্ড তার হেরেছি নয়নে
নানা পারে, নানা দেশে কালে: নমি সেই থণ্ড-নারায়ণে।

দর্বশক্তি নাহি থাক তার, তথাপি সে বহুশক্তিমান। না পারুক করিতে উদ্ধার, তথাপি সে করুণানিধান। এখনো সে বহুধা খণ্ডিত, তবু মহা মহিমামণ্ডিত। নাহি হোক সর্বফলদাতা, তবু তারে কহিব দেবতা।

# रिवखव-मर्गन

#### . শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ভগবান হইতেই উৎপন্ন হইরাছে, ভগবান জগৎ সৃষ্টি করিয়া ইহা ব্যাপ্ত করিয়া আছেন, জগতের প্রতি অণুপ্রমাণু ভগবানের আয়ত্ত এবং ভগবানের ঘারা পরিচালিত; ভগবান জ্ঞানম্বরূপ; তাঁহার সমান বা তদপেক্ষা উৎরুষ্ট কোন বস্তু নাই; তিনি ব্যতীত আব কোন বস্তুরই স্বতন্ত্র অন্তির নাই,—এই সকল কণা হিন্দুধর্মের সকল সম্প্রাদায়ই স্বীকার করিয়া থাকেন। এই সকল কণা শ্রুতিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"
 গাঁগ হইতে এই সকল পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে,

"সর্ব্ধমস্থজত বদিদং কিঞ্চ" জগতে বাহা কিছু আছে সকলই তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন "তৎস্প্ট্বাতদেব অন্মপ্রাবিশং"

এই জগং সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে অণুপ্রবেশ করিলেন "সর্বং থল্পিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্"

এই সকলই ব্রহ্ম—সকল বস্তুই তাঁহা হইতে উৎপন্ন (তজ্জ) হয়, (প্রালয়ের সময়) তাঁহাতেই বিলীন হয় (তল্ল) এবং (প্রালয়ের পূর্বের) তাঁহাতেই অবস্থান করে (তদন) "ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে"

তাঁহার সমান বা তাঁহা অপেক্ষা বড় <sup>\*</sup>আর কিছুই দেখা যায় না

"স্তাং জান্মন্তুং ব্ৰহ্ম"

ব্রহ্ম সত্য, তিনি জ্ঞানস্বরূপ এবং অনস্ত এই সকলই শ্রুতিবাক্য—অতএব সকল হিন্দুরই স্থীকার্যা। কিন্তু এই বিষয়গুলিতে সকল সম্প্রদায় একমত হইলেও অপব কতকগুলি বিষয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে গুরুতব মতভেদ দেখা যায়। ব্রহ্ম বা ভগবান কি জীব হইতে ভিন্ন? ভগবানের স্বরূপ নির্বিশেষ না সবিশেষ, নিগুণ না সগুণ? ভগবানকে লাভ করিলে জীবের কিরূপ অবস্থা হয়?—তখন জীব কি ভগবানের সহিত এক হইয়া যায়, কিন্থা তখনও

ভগবান জীব হইতে পৃথক ভাবে অবস্থান করেন ? ভগবানকে লাভ করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় কি ? জীব এবং জগতের প্রকৃত কোন অস্তিত্ব আছে, না, ইহারা কেবল মাত্র মনের ভ্রম ?— এই সকল বিষয়ে বিভিন্ন সম্প্রাদায়ের মধ্যে গুরুতর মতভেদ আছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলি প্রধানতঃ তুই দলে বিভক্ত কবা गায়। এক দলেব মত--ব্রহ্ম জীব হইতে ভিন্ন নহেন; ব্রহ্ম নির্ন্তর্ণ, নির্বিশেষ। ব্রহ্মকে লাভ করিলে জীব **ব্রহ্মই** হুইয়া যায়, কোনরূপ প্রভেদ থাকে না। মোক্ষ লাভ করিবার উপার হইতেছে—"জীব ও ব্রহ্ম এক" "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ অনবরত চিন্তা করা। গাঁহারা জ্ঞান বা যোগমার্গ অবলম্বন করেন তাঁহাদের এই মত। শাক্তদিগের মতও এইরূপ। অপর দলের মত—ব্রহ্ম জীব হুইতে ভিন্ন। ব্রহ্ম সপ্তণ, স্বিশেষ। ভগবানকে লাভ কবিলে জীব ভগবানের সহিত এক হইয়া যায় না; ব্রহ্ম বা ভগবানের উপাসনা করা, তাঁহাকে কায়মনোবাক্যে ডাকাই তাঁহাকে লাভ করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়। যাঁহারা ভক্তিমার্গের সাধক, তাঁহাদের এই মত। প্রথম দলের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক শঙ্করাচার্য্য। দ্বিতীয় দলের মধ্যে রামাত্মজ, মধ্বাচার্য্য এবং শ্রীচৈতন্ত অত্যুজ্জন রত্বস্বরূপ। এই দ্বিতীয় দলের মধ্যে আবার বিভিন্ন সম্প্রদায় রামাম্বজ-প্রচারিত মতাবলম্বিগণ শ্রীবৈষ্ণব নামে পরিচিত; মধ্বাচার্য্যের সম্প্রদায় দৈতবাদী; এবং শ্রীচৈতক্ত প্রবর্ত্তিত মতাবলম্বী গোড়ীয় বৈষ্ণব নামে পরিচিত। রূপ. সনাতন, শ্রীজীব প্রভৃতি পণ্ডিতগণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মত সমূহের প্রতিষ্ঠা করিয়া বিবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রাবন্ধে গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের মত সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইবে।

শ্রুতি ব্রদ্ধকে কোথাও নির্বিশেষ, আবার কোথাও সবিশেষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য বলেন,— যে শ্রুতিবাক্যগুলি ব্রদ্ধকে নির্বিশেষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সেই শ্রুতিবাক্যগুলিই ব্রদ্ধের যথার্থ স্বরূপ প্রতিপাদন

করেন ; এবং যে শ্রুতিবাক্যগুলি ব্রহ্মকে সবিশেষ এবং সগুণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সেই বাকাগুলি ব্রন্ধের স্বরূপ মর্থাং বথার্থ ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করেন না, মায়াযুক্ত ব্রহ্মকে বর্ণনা করেন। মায়াযুক্ত ধ্রহ্মই ঈশ্বর বা ভগবান। ঈশ্বর বা ভগবান ব্রহ্ম অপেক্ষা নিকুষ্ট তত্ত্ব, কারণ ঈশ্বর বা ভগবানের সহিত মায়ার সংশ্রব আছে। বন্ধের যে যথার্থ স্থরপ, যাহার সহিত মায়ার কোন সংশ্রব নাই, তাহাই দর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। বৈক্ষব বলেন—ব্রহ্ম এবং তাঁচার শক্তি তুই-ই এক বস্তু; ব্রহ্মের শক্তিকে ছাড়িয়া ব্রহ্ম কথনও থাকেন না। শক্তিয়ক্ত যে ব্রন্ধের স্বরূপ ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত, ইহার্ই নাম ভগবান। ব্রন্ধেব যে নির্বিশেষ সভিব্যক্তি তাহা সপরুষ্ট তই; এই নির্বিশেষ অভিব্যক্তিকে ভগবানের অঞ্চকান্তি বলিয়া বৈষ্ণুবরা বর্ণনা কবিয়াছেন। তাঁহাদেব মতে ভগবান যে কেবলমাত স্বিশেষ ভাষা নতে, ভাঁষাৰ বিগ্ৰহ অথাং দেহ আছে: কিন্তু সে দেহ পার্থিব পদার্থের সমষ্টি নহে; তাহা চিনায় অর্থাং জ্ঞান্যয় এবং নিতা। জগতে বে সকল পদার্থ আমনা দেখিতে পাই সে সকল পদার্থ নায়াব সৃষ্টি; তাহারা স্থল, এবং অনিতা। কিন্তু ভগ্নানের ধামে মায়ার কোন অধিকার নাই : সেখানে সকলই চিন্নয় এবং নিতা। কেবল যে ভগবানের দেহ চিন্ময় এবং নিত্য তাহা নহে। ভগবানের ধামে বাঁহাবা থাকেন, বাঁহাদিগকে লইয়া ভগবান লীলা করেন, তাঁহারা সকলেই নিতা। এবং সেখানকার লীলাব বস্তুত্তিও নিতা। সেপানকাব ফলফুল, বাতাস **छल मकलठे निठा এवः हिनायः। उगवान मर्वभक्तिगान।** ঠাঁহার ইচ্ছায় এই সকল বস্তু নিত্য হইবে ইহা বিচিত্র কি १।

বৈষ্ণব-দর্শনের সিদ্ধান্ত শ্রুতি এবং পুরাণের উপব প্রতিষ্ঠিত। শ্রুতিব কোন কথা বৈষ্ণবেরা অগ্রাহ্য করেন নাই। শ্রুতিতে যে সকল কথা আছে তাহা বাতীত শ্বৃতি ও পুরাণে অনেক নৃত্রন কথা আছে। এই সকল শ্বৃতি ও পুরাণ সত্যদ্রপ্তী ঋষিদের রচনা। এজন্য এগুলিও হিন্দুর পক্ষে প্রামাণিক। কেবল যেখানে শ্রুতির সহিত বিরোধ হয় সেখানে শ্বৃতি ও পুরাণ প্রামাণিক নহে। যেখানে শ্রুতির সহিত বিরোধ নাই, সেখানে শ্বৃতি ও পুরাণের উক্তি সত্য বলিয়া স্বীকার কবিতে হইবে। সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুই এ বিষয়ে একমত। শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মন্থতের প্রতিপাদিত তব্পুলির সমর্থন করিবার জন্ম অনেক স্থলে শ্বৃতি এবং পুরাণের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। অতএব বৈফব দর্শনের কতকগুলি সিদ্ধান্ত শ্বতি এবং পুরাণের উপর প্রতিষ্ঠিত ইইয়াছে বলিয়া আপত্তি করা যায় না।

জগং-সৃষ্টি সন্থকে শ্রুতি যাহা বলিয়াছেন, তাহা মোটামুটি এই—ঈশ্বরণ জগং সৃষ্টি করিয়াছেন। কোনও স্বতম্ব উপাদান হইতে জগং স্পষ্ট হয় নাই। ঈশ্বরই জগতের উপাদান : ঈশ্ববই জগতের কর্তা। এজন্য প্রলয়ের সময় জগং ঈশবের মধ্যেই বিলীন হইয়া যায়। তথন ঈশ্বরই পাকেন, আব কিছুই পাকে না। এইক্লপে ঈশ্বর একবার জগং সৃষ্টি করিতেছেন, আবার জগতের প্রলয় করিতেছেন। অনুষ্ঠ কাল ধবিয়া এইরূপ চলিয়া আসিতেছে—সৃষ্টি এবং জগং অনাদি। সৃষ্টিব প্রক্রিয়া সম্বন্ধে শুতি বলিয়াছেন— ঈশ্বর প্রথমে আকাশ সৃষ্টি ক্রেন, আকাশের প্র বায়ু, বায়ুব প্ৰ অগ্নি, অগ্নিব পৰ জল, জলেৰ প্ৰ ক্ষিতি। তাহার পর অহঙ্কার, মন, বৃদ্ধি প্রভৃতি স্কাদেহের সৃষ্টি হয়। ভঃ, ভবং, স্বঃ প্রভৃতি সাতটি উর্ক্ন লোক ; মতল, বিতল প্রভৃতি সাতটি মধোলোক; জরাযুজ, মণ্ডজ প্রভৃতি চাবি প্রকার জীবেব দেত: - এই সকল ক্রমশ: সৃষ্টি হয়। বৈশংব দর্শনে এ সকল কথাই স্বীকার কবা হইয়াছে। অধিকথ শ্তি ও পুনাণ হইতে সৃষ্টি সম্মে কতকণ্ডলি ন্তন তত্ত্ব ইহাৰ স্হিত সংযোজিত করা হইয়াছে। শ্রুতি বলিয়াছেন "পাদুস্ত বিশ্বা ভূতানি, গ্রিপাদুসামূতং দিবি।" অপাং এই বিশ্ব-জগৃৎ এবং জীবনসমূহ ঈশ্ববের এক পাদ বা এক চতুর্থ অংশ; তাঁহার অপর তিন পাদ অমৃত স্বরূপ, উহা তালোকে অবস্থান করে। এই তিনপাদ যে কি, তাহার বিশেষ বিবরণ শ্রুতিতে পাওয়া যায় না। বৈক্ষব-দশনে ঈশ্বরের এই তিন পাদকে প্রব্যোম বলা হইয়াছে। ইহা নিত্য। অর্থাৎ চিবস্থায়ী বস্তু; কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন ইহা "অমৃত স্বরূপ"। ইহা মায়ার রচনা নহে। ইহা ঈশবের চিন্নয় বিভৃতি-নায়াব সেখানে কোন প্রতিপত্তি নাই।

পূর্বে বলা হইরাছে যে এই বিশ্বজগৎ ঈশ্বরের এক চতুর্থ অংশ মাত্র। এই বিশ্বজগতের মধ্যে অনস্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড আছে। আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডেব পরিমাণ ৫০ কোটি যোজন। কিন্তু সকল ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণ সমান নহে। কোনটি ১০০ কোটি যোজন, কোনটি লক্ষ কোটি যোজন, কোনটি নিযুত্ত কোটি, কোনটি কোটি কোটি। এই সকল

ব্রহ্মাণ্ড কত বিশাল তাহা বৃশাইবার জন্ম শ্রীচেতন্তদের সনাতন গোস্বামীকে নিম্নলিখিত পৌরাণিক আখ্যায়িকাটি বলিয়া-ছিলেন। একদিন ব্রহ্মা ক্রফকে দেখিবার জন্ম দারকায় গিয়াছিলেন। দারপাল কফকে জানাইলেন, "ব্রদ্ধা আপনাব স্থিত দেখা করিতে আসিয়াছেন।" শীক্ষা অনুযামী, কে আসিয়াছেন তাহা বিলক্ষণ জানিতেন: তথাপি বন্ধাকে কিছু নীতন কথা শিখাইবার অভিপ্রায়ে দ্বারপালকে বলিলেন, "ঘারণাল, তুমি ভাঁহাকে বল যে আপনি কোন ব্রহ্মা, আপনাৰ নাম কি--- শীক্ষ তাহা জানিতে চাহিয়াছেন।" দ্বাৰপাল ব্ৰহ্মাৰ নিকট গিয়া তাহাই বলিল। ব্ৰহ্মা ত শুনিয়াই আশ্চয়া। ব্রদ্ধা আবার ক্রজন আছেন গ তাহাব আবার কি বলিলা পরিচয় দিকেন ৷ বাহা হটক, কিছু চিন্তা করিয়া ব্রহ্মা বলিলেন, "দাবি, তুনি শ্রীক্রফকে বলিও যে সুনকেব শিতা চতুমুখি এক্ষা আসিয়াছেন।" দ্বানী গিয়া শ্ৰীক্ষথকে তাহাই বলিল। শ্ৰীকৃষ্ণ বলিলেন "তাহাকে লইয়া আইস।" ব্রহ্মা গিয়া দুওবং ইইয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন। জ্রীকৃষ্ণও ব্রহ্মাকে যথোচিত মান্স দেখাইয়া বসিতে বলিলেন, এবং ভিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কোন্ প্রয়োজনে আসিয়াছেন বলুন।" ব্রহ্মা বলিলেন, "তাহা প্রে বলিব। প্রথমে আখাব একটি সংশয় অন্পুগ্রহ কবিয়া ছেদন করুন। আপুনি ছিজ্ঞাসা করিলেন 'আমি কোন রক্ষা'। আমি ইহার অথ বুবিলাম না। আমি ভিন্ন জগতে কি আর কোনও একা আছেন ?" খ্রীকৃষ্ণ একটু সাসিগা বলিলেন, "আছেন। আগনি বস্থন-এখনই তাহাদিগকে দেখিতে পাইবেন।" এই বলিয়া ক্লফ ক্ষণকালেব জন্য ধানি করিলেন। অম্নি অসংখ্য একা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাহারও •কুড়িটি মুখ, কাহারও একশত মুখ, কাহারও সহস্র মুখ, কাহারও হাঁমুত, কাহারও লক্ষ, কাহারও কোটি। এইরূপ অসংখ্য শিব, অসংখ্য ইন্দ্রও উপস্থিত ইইলেন। আমাদের চতুমুখ ব্রহ্মার ত চক্ষু স্থির। তিনি যে কৃত ক্ষুদ্র-- আজ তাহা অম্বভব করিলেন। যে সকল ব্রন্ধা শিব ইন্দ্র প্রভৃতি আসিয়াছিলেন, তাঁহারা কৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া তব করিলেন, এবং বলিলেন, "প্রভো, আপনাকে দেখিয়া আমরা সকলে কুতার্থ হইলাম। এক্ষণে বলুন কি মাজা।" শ্রীক্লম্ব্ন বলিলেন, "তোমাদিগকে একত্র দেখিতে চ্টয়াছিল, তাই ডাকিয়াছিলাম। তোমরা

এক্ষণে সকলে নিজ নিজ সুখী হও। স্থানে থাইতে পার।"

এক দিকে এই সকল অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, অপর দিকে পর-বোম ; উভয়ের মধ্যে \*বিরজা নামে নদী আছে। ব্যোমের গুট ভাগ। এক ভাগের নাম কুফলোক; অপর ভাগের মধ্যে অনস্ত কোটি বৈকুণ্ঠ বিজ্ঞমান। রুঞ্চলোকের তিন ভাগ—(১) গোলোক বা গোকুল (২) মথুরা (৩) দারকা। গোকুলে জীকুফ নন্দ বশোদা রাথালগণ শ্রীরাধিকা গোপীগণ এবং অন্য ব্রজবাসিগণের সহিত নিত্য-লীলা ক্রেন। মথুরার মথুরা-লীলা এবং ছারকার ছারকা-লীলা হয়। কৃষ্ণনোক এবং অনন্ত বৈকুণ্ঠ ইহারা সকলেই মায়াতীত এবং নিতা।

বৈষ্ণৰ মতে শ্ৰীকৃষ্ণই ভগ্ৰানের স্বন্ধপ। ভগ্ৰানের অপব এক রূপ হইতেছেন বলরাম। ভগবান বলরামের মূর্ভি ধারণ করিয়া জগং সৃষ্টি করেন। কুষ্ণ ও বলরাম একই বস্তু—কেবল রূপ ভেদ। ভগবান কৃষ্ণরূপে প্রধানতঃ মাধুর্য্য ভোগ কবেন; বল্বামরূপে প্রধানতঃ জগৎ সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করেন। জগতের সৃষ্টি প্রক্রিয়া সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পৌৰাণিক বভান্ত বৈষ্ণ্য প্ৰান্থ দেখিতে পাওয়া বার। বৈকুঠের বাহিবে একটি সমুদ্র আছে। এই সমুদ্রের নাম কারণার্ণ। এই সমুদ্র প্রাকৃত বস্তু নহে। ইহার জল চিনায় এবং নিত্যপদাথ। বলরাম মহাবিষ্ণু রূপ ধারণ করিয়া সেই কারণাণ্বে শয়ন করেন এবং জগৎ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া কারণার্ণবের বাহিরে অবস্থিত মায়া বা প্রকৃতিকে 'ঈঙ্গণ' করেন, অর্থাং মায়ার দিকে চাহিয়া দেখেন। তাঁহার ইচ্ছাতে মারা অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রস্ব করেন। মহা-বিষ্ণুব প্রতি নিঃখাদের সহিত এই সকল বন্ধাও বাহিরে প্রকাশিত হয়, আবার মহাবিষ্ণু বখন নিঃশাস গ্রহণ করেন তথন এই সকল ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁছাতে বিলীন হইয়া যায়। গবাক্ষের রক্ষের মধ্য দিয়া যেমন অসংখ্য ধূলিকণা ভিতর হইতে বাহিরে এবং বাহির হইতে ভিতরে যাতায়াত করে, সেইরূপ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড মহা-বিষ্ণুর নিঃখাসের সহিত তাঁহার দেহের মধ্যে প্রবেশ করে এবং বাহিরে আসে।

মহাবিষ্ণু এইরূপে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করেন। ব্রহ্মাণ্ডের অর্জেক স্থান তিনি নিজ স্বেদ জলে পরিপূর্ণ করিয়া তাহাতে শয়ন করেন। ভগবানের এই রূপের নাম গর্ভোদশায়ী। ই হার অপর নাম—হির্ণ্যগর্ভ, বা সহস্রণীর্ধ। ই হার নাভি হইতে একটা পদ্ম উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মা সেই নাভিপদ্মে জন্মগ্রহণ করিয়া চতুর্দশ ভূবন সৃষ্টি করেন।

নারায়ণের নাভিপদ্মে যে চতুর্দশ ভ্বন উৎপন্ন হয় তাহার মধ্যে সপ্ত সমূত্র থাকে। ক্ষীরোদ সমুদ্র তাহাদের মধ্যে একটি। এই ক্ষীরোদ সমুদ্রের মধ্যে শ্বেতদ্বীপে ভগবান যে রূপ ধারণ করিয়া অবস্থান করেন, তাঁহার নাম ক্ষীরোদকশায়ী। ইনি জগং পালন করেন। অধিকন্ত ইনি প্রত্যেক জীবের মধ্যে অন্তর্যামীরূপে অবস্থান করেন। এজন্য ইহার অপর নাম অন্তর্যামী। ইনি বিভিন্ন মন্বন্তরে এবং বিভিন্ন যুগে অবতাররূপে আবিভূত হন এবং ধর্ম সংস্থাপন এবং অধর্ম সংহার করেন। দেবগণ দৈত্য কর্ত্তক পীড়িত হইলে ক্ষীরোদক-তীরে গিয়া ইঁহার স্তব করেন। তথন ইনি দেবগণকে দর্শন (मन।

হিন্দুধর্মে দেশের কল্পনা কি বিশাল, তাহা পূর্বেবাক্ত বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। দেশের অন্তর্মপ কালের কল্পনাও চমৎকার। আমাদের যেমন ১২ ঘণ্টায় দিন, এবং ১২ ঘণ্টায় রাত্রি হয়, পিতৃপুরুষদের সেইরূপ এক রুষ্ণপক্ষে এক দিন এবং এক শুক্লপক্ষে এক রাত্রি হয় (১)। উত্তরায়নের ছয় মাসে দেবতাদের এক দিন, দক্ষিণায়নের ছয় মাসে এক রাত্রি হয় (২)। স্থামাদের এক বৎসরে, দেবতাদের এক অহোরাত্র। অতএব আমাদের ৩৬৫ বংসরে দেবতাদের এক বংসর। দেবতাদের ৪০০০ বংসরে এক সত্য যুগ হয়।

প্রতি যুগের পূর্ববর্ত্তী কালকে সন্ধ্যা এবং উত্তরবর্ত্তী কালকে সন্ধাংশ বলে। সত্যযুগের সন্ধার পরিমাণ ৪০০ দৈব বৎসর; সন্ধ্যাংশেরও পরিমাণ তাহাই। ত্রেতাযুগের পরিমাণ ৩০০০ দৈব বংসর; ত্রেতাযুগের সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশের পরিমাণ ৩০০ বংসর করিয়া। দ্বাপর যুগের পরিমাণ ২০০০ দৈব বংসর; ইহারও ২০০ বংসর করিয়া তুই সন্ধ্যা। কলি-যুগের পরিমাণ ১০০০ দৈব বংসর; ইহারও ১০০ বংসর করিয়া তুই সন্ধা। অতএব চারি যুগ এবং আট সন্ধার মোট পরিমাণ এইরূপ

| সত্যযুগে                | ۶۰۰۰ ک     | দব বংসর |
|-------------------------|------------|---------|
| সত্যযুগের তুই সন্ধাা    | ь          | "       |
| ত্ৰেতাযুগ               | ٥          | ,,      |
| ত্রেতাযুগের ছই সন্ধ্যা  | ٠.,        | ,,      |
| দ্বাপর যুগ              | 2000       | ,       |
| দ্বাপরযুগের তুই সন্ধ্যা | 800        | 27      |
| ক লিযুগ                 | >000       | "       |
| কলিযুগের ছই সন্ধা       | २००        | "       |
|                         |            |         |
|                         | মোট—১২,০০০ | "       |

অত্ত্রব ১২,০০০ দৈব বংসরে, অর্থাৎ ১২,০০০ × ৩৬৫ মানব বংসরে এক চতুরু গ হয়। ১০০০ চতুরু গে বন্ধার এক দিবস হয়; ১০০০ চতুর্গে এক রাত্রি হয়। ব্রহ্মার এক দিবস পরিমাণ কাল সৃষ্টি থাকে; ব্রহ্মান রাত্রিকালে প্রলয় হয়, পুনরায় দিবসে সৃষ্টি হয়। ব্রহ্মার এক দিবসে চৌদ মন্বন্তর-এক এক মন্বন্তর এক এক মহুর অধিকার।

এইবার একবার হিসাব করিয়া দেখা যাউক।

| ৩৬৫      | মানব বংসর=     | ়১ দৈব বৎসর      |
|----------|----------------|------------------|
| ١২,٠٠٠   | দৈব বংসর=      | ১ চতুর্গ         |
| >, • • • | চতুৰু ্গ=      | > ব্রন্ধার দিন   |
| ৩৬৫      | ব্রহ্মার দিন=  | ১ ব্রহ্মার বৎসর  |
| > 0 0    | ব্রহ্মার বৎসর= | ব্রহ্মার পরমায়ু |

= মহাবিষ্ণুর এক নিঃশ্বাস পরিমাণ কাল।

প্রলয় হুই প্রকার। বন্ধার রাত্রিকালে যে প্রলয় হয়, তাহাতে জগতের প্রশন্ন হয় কিন্তু ব্রহ্মা বিঅমান থাকেন। ইহা থণ্ড-প্রলয়। ত্রহ্মার পরমায়ুর অবসান হইলে যে প্রলয়

<sup>(</sup>১) আধুনিক জ্যোতির্বেত্তারা জানেন যে চক্র এক মাসে নিজ নেরুদণ্ডের ( Axis ) চারিদিকে ঘূরে। অতএব চন্দ্র-মণ্ডলে যদি কোন অধিবাসী থাকেন, তাঁহাদের এক মাসে এক অহোরাত্র হইবে। যাঁহারা পুণ্য কর্ম করেন তাঁহারা মৃত্যুর পর চক্রলোকে গিয়া বাস করেন—ইহাও বেদাস্তের সিদ্ধান্ত। অতএব পিতৃগণের এক মাসে এক অহোরাত্র হওয়া যুক্তিযুক্ত।

<sup>(</sup>২) মেরুর অধিবাদিগণের ছয় মাসে এক দিন, ছয় মাসে এক রাত্রি। দেবতাদের বাসস্থান স্বর্গভূমি কি মেরু প্রদেশে অবস্থিত ?

হয়, তাহাতে ব্ৰহ্মাও বৰ্ত্তমান থাকেন না। ইহা মহাপ্রলয়। বন্ধার এক দিবস = ১০০০ চতুর্গ

= ১০০০ × ১২০০০ দৈব বংসর

= ১০০০ × ১২০০০ × ৩**৬৫ মান**ব বৎসর

= ৪৩৮ কোটি মানব বৎসর।

অতএব ৪৯৮ কোটি মানব বংসর কাল সৃষ্টি বর্ত্তমান থাকে, ভাহার পর থণ্ডপ্রলয় হয়।

ব্রহ্মার পরমায়ু = ১০০ ব্রহ্মার বৎসর

= ১০০ × ৩৬৫ ব্রহ্মার দিবস

= ১০০ × ৩৬৫ × ৪৩৮ কোটি মান্ব বৎসর

= ১৫৯৮৭০০০ কোটি মানব বৎসর

এই পবিমাণ কাল পরে মহাপ্রলয় হয়। পবিমাণ কাল মহাবিষ্ণুর এক নিঃশ্বাদের সময়। মহাবিষ্ণু বথন নিঃশাস গ্রহণ করেন তথন মহাপ্রলয় হইয়া বায়, তথন ব্রহ্মাও থাকেন না। তিনি যথন নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ত্রপন সৃষ্টি হয়। মহাবিষ্ণুব নিঃশ্বানেব অবধি নাই। এথন অন্তুমান করুন -কাল কত বিশাল। এই বিশাল কাল এবং দেশেব ধাবণা করিতে পারে মানবের এরূপ ক্ষমতা নাই। তবে ইহা ধাৰণা করিতে চেষ্টা করিলে মানব বুঝিতে পারে— সে কত কুদ্র; তাহার কুদ্রাদপি কুদ্র শক্তি এবং ঐশ্বর্য্যের জন্ম সে কখনও অহঙ্কার করিতে পারে না।

বুন্দাবনে, মথুরাতে এবং দ্বারকাতে শ্রীক্লফ্ট যে সকল

লীলা করিয়াছিলেন, সে সকল লীলা নিত্য বলিয়া বৈষ্ণবেরা বিশ্বাস করেন। সংশয় হইতে পারে,—তাহা কিরূপে সম্ভব হইবে ? বুলাবন, মথুরা এবং দ্বারকা ত পৃথিবীর ক্ষুদ্র অংশ মাত্র ; এবং পৃথিবী একটী ম‡ত্র অনিত্য ব্রহ্মাণ্ডের অতি ক্ষুদ্র শংশ! বৈষ্ণব গোস্বামীগণ এই সমস্তার এই ভাবে মীমাংসা করিয়াছেন-সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ই স্বীকার করেন যে, ভগবান বিভূ; অর্থাৎ ভগবান সকল স্থানে সকল সময়েঁই অবস্থান করেন। বৈষ্ণব-দর্শনের মতে ভগবান যেমন বিভু, তাঁহার শ্রেষ্ঠ ধাম ক্লফলোকও সেই প্রকার বিভূ। অর্থাৎ ভগবানের বাসস্থান গোকুল, মথুরা এবং বুন্দাবন সকল সময়ে সকল স্থানে বিঅমান থাকে। সামাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সর্বত্রই সর্বসময়েই ভগবানের নিত্যধাম অর্থাৎ ক্লফলোক বিজ্ঞমান থাকে। কিন্তু নায়াব দারা তাহা আবৃত থাকে, এ জন্স আমরা তাহা দেখিতে পাই না। ভগবানের যথন কোন এক স্থানে কুফলোক প্রকাশ কবিতে ইচ্ছা হয়, তথন তিনি সেইখানে মায়াব প্রভাব অপ্যারিত করেন। তথন সেখানে ক্লম্বোকের প্রকাশ হয় এবং নাত্রষ চর্মচক্ষেত্ত তাঁহার নিত্যলীলা দর্শন করিতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ যথন আমাদের পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তথন এইক্সপে মায়ার আবরণ বিনষ্ট হইয়াছিল। দার্শনিকের ভাষায় বলিতে গেলে,—ভগবান, তাঁহার এবং লীলা ধাম দেশকালাতীত বা Transcendental.

# অচল-পথের যাত্রী

### শ্রীহরিধন মিত্র

লাল মসী দিয়া নভ:পাতে, রবি লিখেছে বিদায়-লেখা,

তরীথানি থুলে সায়রের বুকে মাঝি বে'রে যায় একা। নীরব নিথর চারিদিক ভবা, ছবির মতন নিশ্চল পবা,

মাঝি যেন আজ কুহকে পেয়েদ স্থপন-পুরীব দেখা !

ভুবে যায় যায় এপারের তটে বন-বীথিকার সার কোথা কিছু নাহি দুরের ওপারে

শুধু সাদা জলধার।

स्नीन जनि नीत उन्हान তরী 'পরে বসে মাঝি যায় ভেঙ্গে কোথা যাবে নাহি শেখা! তরী বেয়ে যায় তবু তবু, মাঝি কূল-হাবা পাব পানে. য়েন কা'ব ক্ষুট আশার বচন

উপরে মুক্ত নভোমগুল

পশেছে উহার কাণে ! সীমা-ছাড়া সেই সলিলের কোলে, ওর প্রাণথানি হরষেতে দোলে,

ও যেন পেয়েছে সে অচল-পথে কি এক কনক-রেখা।



## পথের শেষে

### শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরম্বতী

( 86 )

অনিলের স্বভাবটী বাস্তবিকই মধুর ছিল। তাহার কোণাও এতটুকু বাধিত না, অতি সহজেই সে লোকের সহিত গভীর আলাপ করিয়া লইতে পারিত; এবং লোকের মনে একটা ছাপ দিতে পারিত। তাহার মত মিশুক স্বভাব থুব কম ছেলেরই দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার এই আশ্চর্যা স্বভাবের জন্মত সে জিতেজ্রনাথের পরিবারের মধ্যে অতি সহজে প্রবেশাদিকার পাইয়াছিল; এবং মজবৃত আসন গড়িয়া লইয়াছিল।

বীথি এখানে আসিয়া বেন হাঁপাইয়া উঠিতেছিল।
অনিলের এমন মধুর স্বভাব থাকা সত্ত্বেও সে কিছুতেই
তাহাকে অন্তরের মধ্যে স্বামী রূপে গ্রহণ কবিতে পারিতেছিল
না, কোপায় যে তাহার বাধিয়া যাইতেছিল তাহা গেই জানে।
বিবাহের দিন ঠিক হইরা গিয়াছিল, নিনন্ত্রণ কার্ড বিতরণ
আবস্তু হইয়াছিল,—আপত্তি করিবার এমন কোন হেতু তাহার
নাই, যাহা দণাইয়া সে এই আসন্ত বিবাহের হাত হইতে নিস্তার
পাইতে পারে।

না, সে অমত করিবে না, বথার্থ ই মে দিদিমার ছঃথের হেতু হইবে না। সে বৃদ্ধিমতী, তাই ভাবিয়া দেখিল, সে যদি , বিবাহেন বিরুদ্ধে একটা কথা বলে, তবে দর্পিতা মারা মাতাকে অপমান করিতে পশ্চাংপদ হইবেন না। বিবাহই যদি নারী- জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তবে বিধাতাব ইচ্ছা, মান্তবেব ইচ্ছা পূর্ণ হোক। অনিল কেন—পিতা মাতা যদি কন্সার জন্ম নিরুষ্ট একটা ছেলেকেও মনোনীত কবিতেন, সে মান্তবেব উপর—বিধাতার উপর-—রাগ করিয়া তাহাবই হস্তে চির-জীবনের মত আপনাকে সমর্পণ করিয়া দিত।

অভিমানে হাদয়থানা তাহার পূর্ণ হইয়া গেল,—দিদিমা মব জানিয়া শুনিয়াও অনায়াসে তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন।
তিনি একবার ভাবিয়া দেঁশিলেন না --সে কি ভাবে কেমন
করিয়া তাহার জীবন তরণীথানা ন মার-মমুদ্রে ভাসাইয়া
লইয়া যাইবে ? সেদিন মায়া যাওয়া পয়ায় তিনি একেবারেই
মুথ বন্ধ করিয়াছিলেন। যথন বীথি আসে, তথন তাহার
ক্ষেরে উপর হাতথানা রাখিয়া বলিয়াছিলেন—"য়াচ্ছিস—
য়া দিদি, আমি একেবাবে তোর বিয়ের দিনে য়াব, তোর
মাকে বলে দিস।"

মনের এই পুঞ্জীভূত বেদনার কতকটা সে প্রকাশ করিল ঠাকুরদাকে যে পত্রখানা লিখিল তাহার মধ্যে। আজ সে জোর করিয়া সকলের কাছ হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছিল। আজ সে জগতের মধ্যে ঠাকুরদা ভিন্ন আর ক।হাকেও আপনার বলিয়া ভাবিতে পারিতেছিল না। তাহার দিদিয়া, মা, স্বাই আজ তাহার পর।

পত্রের উত্তর আসিতেই সে কভারপানা ছুইঁ ড়িয়া ফেলিয়া এক নিঃশ্বাসে তাহা পড়িয়া ফেলিল। •উপেক্সনাথ তাহার বিবাহের কথা শুনিয়া লিথিয়াছেন—

"দিদিমণি, তুঃখ করো না, কষ্টকে কাছে এগুতে দিয়ো না। জানো না সে একটা ভীষণ রাক্ষ্য, একবার তামার বুকের রক্তের আম্বাদ পেলে আর তোমায় ছাড়বে না। তোমার মধ্যে সার পদার্থ যা আছে সবটুকু চুষে খেয়ে ফেলে তোমায় একেবারে ব্যর্থ মানুষ করে ছেভে দেবে। প্রথম হতে বিশ্বাস রাথ—এ সবই ভগবানের দান। তাঁর দেওয়া বস্তু অবশ্যই তোমায় মাথা পেতে নিতে হবে, না বলতে পারবে না। মনে সম্ভোষ জাগাও দিদিমণি, আনন্দকে জাগিয়ে রাথো, কেবল ভাবো—হে প্রভু, তুমি করাচ্ছ আমি করছি। আনি কিছু নই, আমি উপলক্ষ্য মাত্র। যদি এই কথাটা ঠিক;করে মনে রাথতে পারো দিদিমণি, তা হলে তুমি যাকে মরণ বলে উল্লেখ করেছ, তাই তোমার কাছে অমৃত হয়ে উঠবে, সত্য মরণকেও তুমি জয় করতে পারবে। তুমি দরে বাচ্ছ বলছ দিদিমণি, —কিন্দ না, আমি দেখছি তুমি আমাৰ আৰও কাছে আসছ। তোমাৰ এই আয়দান আমার সঙ্গে তোমার বাধন আরও দৃঢ় করে তুলছে। বড় আনন্দ পাচ্ছি যে তুমি আমার যোগ্যা নাতনী। তুমি বাপ মা দিদিমার আদেশ অবহেলা কর নি, ছঃপময় জেনেও সাদরে মাথা পেতে গ্রহণ করছ। ভয় কি দিদিমণি, ভগবান তোমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন, পিতার মত তোমার হাত ধরবেন। তুমি শুধু দৃঢ়পদে দাঁড়াও ; চাই শুধু তোমার জোর।

সত্যকে ছেড়না, তোমার দাদার এই একটীমাত্র আদেশ।
এ ফুলের হারের মতই তোমার গলায় থাক। সর্বাদা সত্যকে
মনে জাগিয়ে রেথাে, তার কাছে অত্যাচার অনাচার
সকলকেই মাথা নােয়াতে হবে। মনে রেখাে—সকলের উপরে
সত্য। তোমার নিজের জীবনও মিথাা; কিন্তু সত্য চিরকালই
সত্য। মাঝে মাঝে পত্র দিয়াে। আমার স্নেহাাাশে
তোমার সকল বাধা বিদ্ন দূর হয়ে যাক—ভগবানের কাছে
তোমার মকল কামনা করি।

তোমার বুড়ো দাদা"

এই পত্রথানা বীথির বুকে অসীম বল আনিয়া দিল।
সেথানা ললাটে রাথিয়া রুদ্ধকণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, "তাই
আশির্কাদ কর দাদা, তোমার সকল কথা যেন সত্য হয়।"

সকল দ্বিধা সক্ষোচ ঝাড়িয়া ফেলিয়া বীথি বিবাহের জন্ম প্রস্তুত হইল,—তাহার মুখের লুপ্ত হাসি আবার ফিরিয়া আসিল।

বিবাহের দিনে সরলাও নিমন্ত্রিতা হইয়াছিলেন। আসি-বেন না ঠিক করিয়াও স্বামীর জেদে তাঁহাকে আসিতে হইল।

বীথিকে বৃকের মধ্যে জড়াইয়া ধবিয়া তাহার ললাটে একটা স্নেহচুমন দিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বিয়েতে ভূই সুখী হয়েছিস তো দিদি ?"

বীথি গোপনে একটা নিঃশ্বাস ফেলিল, জোব করিয়া প্রচুর হাসি টানিয়া আনিয়া সে বলিল, "স্থবী হয়েছি বই কি দিদি? দেখ দেখি, আমার স্বামীর মত কয়টী মেয়ে স্বামী পেয়েছে! সত্যি কথা দিদি, তুমি যেমন আমার মায়ের স্থ্য-স্বচ্ছন্দতার দিকে দৃষ্টি রাথ, তিনিও তো তেমনি আমাদের উপর দৃষ্টি রাথেন। মা হয়ে কেউ তো সন্তানকে অস্থবী করতে পারে না দিদিমণি।"

তাহার মুখের পানে তাকাইয়া সরলা বৃঝিলেন, সে কথা-গুলা আন্তরিক বলিতেছে না। অনিলের প্রকৃতির সহিত তাহার প্রকৃতি ঠিক যে মিলিবে না, তাহা তিনিও থেমন বুঝিতেছিলেন, বীথিও তেমনি বুঝিতেছিল। সেইজন্ম সন্দেহ উৎকণ্ঠায় তাহাব তরুণ মনথানা ভরিয়া উঠিয়াছিল।

তাহার ললাট হইতে চূর্ণ চুলগুলা সরাইয়া দিতে দিতে সরলা বলিলেন, "আশীর্কাদ করছি দিদিমণি, তুই স্থবী হ। এখন নিজের স্বাধীন সন্থা তোর আর কিছুই রইল না, এটুকু মনে রাখিস। তুই এখন স্বামীর স্ত্রী। তোর দিদিমার দেওয়া শিক্ষার সার্থকতা এখন হতে নিজের জীবনে তুই ফুটিয়ে তুলবি বীথি, সংসারকে তুংখময় না করে স্থথময় করে তুলবি। শুনছি এই সপ্তাহের মধ্যে অনিল তোকে নিয়ে বদ্বে চলে যাবে।"

বীথি মাথা কাত করিয়া জানাইল—কথাটা সত্য।
সরলার বৃক চিরিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বীথির মাথায়
পড়িল,—"সত্যি সপ্তাহ মধ্যেই তুই চলে যাবি? আবার
কবে আসবি বীথি?"

বীথি শুষ্ক হাসিয়া বলিল, "কি করে বলব দিদিমণি? তুমিই তো শিথিয়েছ স্বামী দেবতা, স্বামীর আদেশাত্মসারে

আমায় চলতে হবে। তিনি যথন আসতে ८५८वन, তথন আসতে পাব, নইলে আসতে পাব না।"

একটু থানিয়া সে বলিল, "রমাকে আমার সঙ্গে দেবে দিদি ? নইলে, সেখানে—সেই বিদেশে আমি একলা থাকব কি করে ?" তাহার কণ্ঠস্বরটা অশুজলে ভিজিয়া উঠিল।

ব্যগ্রভাবে সবলা বলিলেন, "দেব বৈ কি দিদি। তুই যদি তাকে নিয়ে যেতে চাস, নিশ্চয়ই যাবে সে। আজ সে আমার সঙ্গে আসে নি। তুই যেদিন এথান হতে যাবি-খবর পেলে তার আগের দিন আমি তাকে এথানে পাঠিয়ে দেব।"

গীতি আসিয়া বলিল, "দিদিমণি, মা আপনাকে থাওয়ার কথা বলছেন।"

সরলা একটু হাসিয়া বলিলেন, "হামি জল থেয়েছি তো দিদিনণি; আর কিছু থাব না, তোমার মাকে বল গিয়ে।"

গীতি চলিয়া গেল।

একটু পরেই মায়া আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখ-থানা বড় অন্ধকার হইয়া গিয়াছে-- "আচ্ছা মা, কি বকম আকেল তোমার বল দেখি ? সকলে তোমার অপেক্ষায় বদে আছেন, ভোমার অথচ দেখা নেই। গীতি ডাকতে এল, তাকে বললে জল থেয়েছি আর কিছু থাব না। কেন মা, আর কিছু থেলে কি তোমার জাত যাবে, ধর্ম থাকবে না ? তাঁদের সামনে গীতি যথন এই কথা গিয়ে বললে—তথন আমার মুথখানা কোথায় রইল বল দেখি? ছি:, এই যদি তোমার মনে ছিল, তুমি না এলেই পারতে, ঘরে ঘরে কৈফিয়ং দিলে চলতো। কিন্তু পরের কাছে আজ কি রকম ভাবে আমায় অপমানিত করলে ভাব দেখি।"

সম্কৃচিতা সরলা বলিলেন, "সত্যিই মা, আমি এখানে জলথাবার যথেষ্ট থেয়েছি, আর কিছু খাওয়ার প্রবৃত্তি সামার নেই।"

''সেই কথাটাই বল যে আমার বাড়ীতে কিছু খাওয়ার প্রবৃত্তি তোমার নেই। তোমার মনের ইচ্ছে—তুমি আমায় সকলের কাছে অপদত্ত করবে। বেশ হয়েছে, তোমার ইচ্ছেই পূর্ণ হল। ছি:, এর চেয়ে না এলেই আজ ভাল হতো। জামাই মেয়েকে আশীর্কাদ করা—দে আর একদিন করে গেলেই পারতে।"

রাগতভাবে মায়া বাহির হইয়া গেলেন। ক্সার নিকট इहेट वरे जाजूना পाहेशा मतलात मुथथाना एकाहेशा উঠিল,—শুকু নয়নে নির্বাকে তিনি বীথির পানে তাকাইয়া রহিলেন।

জড়ভাবাপল্লা দিদিমাকে একটা ধাকা দিয়া বীথি বলিল, "তবুও বসে রইলে দিদিমা? ওঠো, তোমার গাড়ী তো আছে, এথনি তুমি চলে যাও। আমাদের আনীর্বাদ করতে এসেছিলে, আনীর্বাদ অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, এতক্ষণ তোমার যাওয়া উচিত ছিল।"

অভিভূতার ক্যায় সরলা বলিলেন, "চলে যাব ?"

मृतकर्ष वीथि विनन, "हा।, हरन गांछ। যথার্থ এথানে আসা অক্যায় হয়েছে দিদিমা। তোমার প্রকৃতির অফুযায়ী এ স্থান যখন নয়, তখন তোমার আগে ভাবা উচিত ছিল-এখানে এলেই অপমান সহতে হবে।"

অব্যক্ত বেদনা ও রোদনোচ্ছাসে তাহার কণ্ঠস্বর একে-বারেই রুদ্ধ হইয়া আসিল। তথনি সে তাহা সামলাইয়া লইয়া তেমনি দৃঢ় কোমলতাহীন কঠোব স্থারে বলিল, "ওঠ বল্ছি, যাও এখনি,—আবও থাকলে তোমায় আরও কথা শুনতে হবে সেটা মনে কোরো।"

"কিন্ধ বীথি—"

বীথি এক বকম প্রায় জাঁহাকে ঠেলিতে ঠেলিতে বলিল, "না, আর কথা বলো না। মনে কর—ভোমার বীথি মরে গেছে, বীথির জন্মে কারও সঙ্গে তোমায় সম্প্রীতি রাথতে আসতে হবে না। তোমার বীথির মায়ায় ভূলে আর তুমি এমন করে যেথানে সেথানে অপমান সইতে পারবে না-পারবে না,-পারবে না। যাও তুমি, আর এক মিনিট তোমায় আমি এপানে থাকতে দেব না।"

ধীরে ধীরে সরলা অগ্রসর হইলেন। গোলমালের মধ্যে ক্রেক দেখিতে পাইল না—চোগ মুছিতে মুছিতে কথন তিনি চলিয়া গেলেন।

ডাইনিংৰুমে বীথি একা প্ৰবেশ করিতেই মায়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা কোথায় গেল রে?"

বীথি মিসেস মিত্রের পাশের থালি চেয়ারথানা টানিয়া লইয়া তাহাতে বসিয়া পড়িয়া রুমালে মুথ মুছিতে মুছিতে বলিল, "তিনি চলে গেছেন।"

"চলে গেছেন—?"

মায়া ত্তৰভাবে কন্তার পানে চাহিয়া রহিলেন। মনে মনে বেশ বুঝিতেছিলেন—বীথিই বৃদ্ধা দিদিনাক্তে তাড়াতাড়ি বাহির করিয়া দিয়াছে। তাহার দিদিনাটিকে সে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ রাখিতে চায়, কিছুরই মধ্যে জ্ডাইতে চায় না।

আর কিছু না হোক, মায়ের এই নিষ্ঠাটাঁ তাঁহার মনে অত্যন্ত আবাত দিয়াছিল। ক্ষুৰকণ্ঠে তিনি শুধু বলিলেন, "বেশ করেছেন, আমায় কিছু বলেও গেলেন না। আজ হতে তিনি নিজের হাতে মাঝখানে একটা পাঁচিল গেঁথে তুললেন।"

কথাটা আর কেহ বুঝিল না, বীথি বুঝিল মাত্র।

( >¢ )

স্থদীর্ঘ দিনগুলা স্থার যেন কিছুতেই কাটিতে চায় না। তত্ত্ব সঙ্গে রমা আণিয়াছে। দে যদি না আণিত, তাহা হইলে বীথি এখানে একটা দিনও টিকিতে পারিত কি না मत्नार ।

দিন দিন অনিলেব স্বভাবেব পরিচয় জানা যাইতেছিল। দিন দিন বীথিও তত শুকাইয়া উঠিতেছিল। প্রথমে সে দিদিমাকে রীতিনত প্রাদি লিখিত। ইহাতে অনিল যে দিন পরিহাস কবিল, সেই দিনে একথানি েষপত্র পাঠাইয়া দিয়া আব পর লিখিতে বনে নাই। এই প্রথানি শত গোঁটা চোথের জলে ভিজাইয়া ফেলিয়া সে লিথিয়াছিল—দিদিন যেন আর তাহাকে পত্র দেন না,—তিনি যেন স্ত্যুই মনে করেন বীথি নাই।

এথানে আসিয়া সে ঠাকুরদাকে একথানিমাত্র পত্র দিয়াছিল। সে পত্রথানি এইরূপ<sub>ং</sub>—

' স্বেহময় দাদা আমার, বলৈছিলুম প্রায়ই আপনাকে পত্র দেব: কিন্তু এই ছয় সাত মাসের মধ্যে আপনাকে পত্র দিইনি—এতে যেন মনে ভাববেন না, আপনার সেই এক দিন মুহুর্ত্তের দেখা মুর্তিটি আমার মন হতে অন্তর হয়ে গেছে। তা নয় দাদা, যত ধাকা থাচ্চি, যত জলছি,—আপনার সেই শান্ত গৌম্যমূর্ত্তিথানা আমার অন্ধকার অন্তরের মাঝ্যানে ততই উজ্জ্ব হয়ে ফুটে উঠছে। আপনার সেই স্থির অচঞ্চব মূর্ত্তিখানা প্রভাতে শ্ব্যাত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে মনে ভেগে ওঠে। আমি প্রার্থনা করি-দাদা শক্তি দিন, আমি যেন আপনার মত সবই সহা করে যেতে পারি। যা যায় আর যা কিছু

থাকে—স্বই যেন ভগবানের চরণে অর্পণ করে আপনাকে মুক্ত করে রাখতে পারি।

বনি আমার সে প্রার্থনা ব্যর্থ হয়ে গেল দাদা, কারণ আমি জড়িয়ে পড়েছি, মুক্ত থাকতে তো পারলুম না। সেই জ্যেই পাওয়ার স্থথে আমার হাদয় ভরে ওঠে, হারানোর ব্যথায় ভেক্সে পড়ে। দাদা, সে ব্যথা সময় সময় বড় অসহ হয়ে ওঠে। তাই মনে হয় ছুটে পালাই।

জীবন যাতনাভরা—সতাই দাদা, আমি স্থুণী হতে পারলুম না, কারণ ত্যাগ-মন্ত্রে দীক্ষিতা হতে পারি নি। यদি আপনার মন্ত্র নিতে পারতুম অন্তরের মধ্যে—ওগো আমার গুরু, এ সবই যে আমার কাছে তুচ্ছ হয়ে যেতো। পাওয়ার আনন্দ, যাওয়ার বাথা কিছুই যে আমার বুকে বাজত না। দাদা, আজ সব হারানোর কূলে দাঁড়িয়ে শক্তি চাচ্ছি—আমায় শক্তি দিন, আমায় সাহস দিন, আমি যেন ভেকে না পড়ি। আপনার আশীর্কাদে আবার আমার মহয়ত্ত্ব আমাতে ফিরে আসবে, আমি সব অক্নায়কে সয়ে যেতে পারব অত্যন্ত তুচ্ছ মনে কবে। আপনি আমায় শুধু আশীর্কাদ করুন দাদা, আপনাব আশিকাদে আনি দাড়াতে পারব।

আপনার বীথি।

কখনও যে কোনও আঘাত পায় নাই, সামাক্ত একটু আঘাতে যে যেমন বিপ্র্যান্ত হইয়া পড়ে, বীথির হইয়াছিল ভাহাই। স্বামীর চাল-চলন, আচার ব্যবহার তাহাকে যেন কঠোর আঘাত করিতেছিল। সে দিন দিন মুসড়িয়া পড়িতেছিল। নিজেকে সে কিছুতেই অনিলের প্রকৃতির সহিত মিলাইতে পারিতেছিল না। ফলে সে অনিলের স্ত্রী হইয়াও যথার্থ সম্প্রমাণী হইতে পারে নাই। নিজের সহিত যুদ্ধ করিয়া দে নিজেই ক্ষতবিক্ষত হইতেছিল। যাতনায় তাহার হৃদর ফাটিয়া যাইতেছিল।

উচ্চশিক্ষিত অনিলের স্ত্রীকে লইয়া গিয়া সাহেব-সমাজে মিলিবার ইচ্ছা প্রবল ছিল। নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বীথি স্বামীর সহিত ক্লাবে যাইত।

সে দিন ক্লাবে সন্ধ্যার পরে নিমন্ত্রণ ছিল। বৈকালে অনিল ন্ত্রীকে একবার সে কথা জানাইয়া কাজে গিয়াছিল। সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়া স্ত্রীকে তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হইবার আদেশ দিয়া নিজে প্রস্তুত হইতে গেল।

ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, বীথি তথনও টেবলে ভর দিয়া

চুপ করিয়া বসিয়া আছে। অনিল বিস্মিতভাবে বলিল, "বাঃ, তুমি এখনও চুপ করে বসে আছ বীথি? কোথায় তোমায় বিকেলে বলৈ গেছি তাডাতাডি করে নিতে, আটটায় ক্লাবে পৌছান চাই, তুমি এথমও বসে কি ভাবছ বল দেখি ?"

শান্তকণ্ঠে বীথি বলিল, "আমিও তো বিকেল বেলাই তোমায় বলেছি---আমি ক্লাবে যাব না।"

অতিরিক্ত বিশ্বিত হইয়া অনিল বলিল, "যাবে না কি রকম ?"

বীথি অক্ত দিকে মুখ ফিরাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, উত্তর দিল না। পরাভূত অনিল আরক্তমুথে থানিক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর অগ্রসর হইয়া বীথির ঙ্কন্ধের উপর একথানা হাত রাথিয়া বলিল, "বীথি, আজকের দিনটা আমায় মাপ করো, আজকের দিনটা তুমি চল। আর কোন দিন না গেলেও কথা হবে না,—কিন্তু আজ আমি কথা দিয়েছি—যদি না যাও, আমি আর মুথ দেখাতে পারব না। আজ অনেক বড় বড় সাহেব বিবি ক্লাবে নিমন্ত্রিত হয়েছেন। এঁদের স্বারই কাছে আমার মান প্রতিপত্তি আছে। আজ যদি তুমি না যাও, এঁরা আমায় কি বলবেন, সেটা একবার ভেবে দেখ। তুমি স্ত্রী, আমার সমানাংশভাগিনী, — আমায় নিন্দা কয়লে সেটা কি তোমার প্রাণে বাজবে না বীথি ?"

তাহার অত্যন্ত পীড়াপীড়িতে বীথিকে উঠিতে হইল, আর সে 'না' বলিতে পারিল না।

রমা কোন দিনই ক্লাবে যায় নাই, আজও সে গেল না, সে বাডীতেই রহিল।

রমার এদেশে বাস করিবার ইচ্ছা একটুও ছিল না; নেহাৎ কেবল দায়ে পডিয়াই তাহাকে এথানে বাস করিতে হইত। বালবিধবা মে, ছোটবেলা হইতে সরলা তাহাকে যে সংযম শিক্ষা দিয়াছিলেন, যে ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছিলেন, সেই ত্যাগ ও সংযম তাহার মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল। অনিল তাহাকে সভ্য শিক্ষিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়া-ছিল। রমা তাহাতে কিছুতেই সন্মত হইতে পারে নাই। বীথি তাহার পক্ষে দাড়াইয়া অনিলকে বাধা দিয়াছিল,— রমাকে কাহারও সম্মুথে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাহির হইতে দিত না। এই কিশোরীটিও সর্বাদা গোপনে থাকিতে চাহিত, কাহারও সম্মুখে বাহির হইতে সে একেবারেই নারাজ ছিল,।

বীথি এখন রমাকে দেশে পাঠানোর চেষ্টায় ছিল। ইদানিং বিধবা রমার উপর স্বামীর কিছু বেশী রকম পক্ষপাতিই সে লক্ষ্য করিয়াছিল। রমাও ইহা লক্ষ্য করিয়া তাহার নিভূত পবিত্র স্থান সরলার কোলে ফিরিয়া যাইবার জন্ম অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। বীথিরও তাহাকে লইয়া বড় ভাবনা হইয়াছিল। দেবতার এই পবিত্র নির্মাল্যটিকে দে এখন পবিত্র তাহার স্থানে পৌছাইয়া দিতে পারিলে যেন বাঁচে।

বীথি চলিয়া গেলে রমা বাহিরের কাজ সারিয়া নিজের গুহে গিয়া শুইয়া পড়িল। দেশের কণা, সরলার ভাবিতে ভাবিতে সে কথন ঘুমাইয়া পড়িল তাহার ঠিক নাই। অনেক রাত্রে দ্বারে করাঘাতের শব্দে তাহার গভীর নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, সম্ভত্তে সভয়ে সে বলিয়া উঠিল-"(本 ?"

"আমি। রমা, দরজা থোল।"

জডতাপূর্ণ এ কণ্ঠস্বব বীথির। সে বড় চাপাস্থরে উত্তব দিয়াছিল—যেন তাহার কণ্ঠস্বর একমাত্র রমার কাণ ছাড়া আর কাহারও কাণে গিয়া না পৌছায়। রমা ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া পড়িল। মুক্ত জানালা পথে নক্ষত্রের মৃত আলো গৃহের মধ্যে আসিয়া পড়িয়া জমাটবাধা ঘন অন্ধ-কারকে একটু তরল করিয়া তুলিয়াছিল। তাহাতে সে এক রকম করিয়া অগ্রসর হইয়া আগে দরজাটা খুলিয়া দিল। হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া দেয়ালে স্কুইজ খুঁ জিয়া টিপিয়া দিতেই গৃহাভ্যন্তর উজ্জ্বল আলোকে পূর্ণ হইয়া গেল।

গ্রহে প্রবেশ করিয়াই বীথি সম্তর্পণে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া শ্রান্তভাবে রমার বিছানার উপর বসিয়া পড়িয়া হাঁফাইতে লাগিল। তাহার মুথখানা তথন বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। এই কয়েক ঘণ্টা যেন কয়েকটা বছরের মত তাহার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে।

তাহার সেই বিবর্ণ মুখখানার পানে তাকাইয়া রমা স্তব্ধ হইয়া গেল,—কোন কথা সে সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

খানিকক্ষণ হাঁফাইয়া বীথি একটু প্রকৃতিস্থ হইল। রমার পানে তাকাইয়া বলিল,—''একবার দেখ তো রমা, আর কেউ জ্ঞানে নি তো ? যে রকম করে এসেছি, তাতে সকলেরই তাকি নি, আজ প্রাণ ভরে মাকে ডেকেছিলুম, মা আমার ছুটে আসবার কথা।" বকে চাকু করে এসেছি তাতে সকলেরই তাকি নি, আজ প্রাণ ভরে মাকে ডেকেছিলুম, মা আমার

রমা মাথা নাড়িয়া বলিল, "কেউ জানতে পারে নি
দিদিমণি! শুদ্ধন না—ওরা শঙ্করের ঘরে বসে সব রূপকথা
শুনছে। ওরা জানে তোমরা ঠিক বারটার সময় আসবে।
এথম এগারটা বেজেছে, এক ঘণ্টা দেরী আছে জেনে ওরা
এথম ও বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েছে। কিন্তু তুমি অমন করে
পায়ে হেঁটে এসেছ কেন দিদিমণি, দাদাবাবু এথনও আসেন
নি তো।"

একটা কালো ছায়া বীথির মুখের উপর ঘনাইয়া আদিল,
—"না রে, সে এখনও আসে নি, এখনই আসবে। উঃ, কি
লোক সে—আমি যে আজ কেবল তাই ভাবছি রমা। সে
আমার এমন করেও সর্ব্বনাশ করতে বসেছিল, আমি যে এ
কখনও স্বপ্নেও ভাবি নি রমা, স্বামী হয়ে সে কি না—"

ছই হাত মুথের উপর চাপা দিরা সে ক্ষুদ্র বালিকার মত ফুপাইরা ফুঁপাইরা কাঁদিতে লাগিল। তাহার চম্পকাঙ্গুলির কাঁক দিরা অশ্ববারা মুক্তার মত ঝরিরা তাহার শুদ্র রেশনী শাড়ীর উপর পড়িতে লাগিল।

স্থাপ তৃঃখে তাহার সমানাংশতাগিনী রমা,—দে তাহার হাত ত্থানা তৃই হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কি হয়েছে দিদিমণি, কেন তুমি এমন করে কাদছ,—আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি নে।"

বীথি অশ্রুজল মৃছিতে মৃছিতে কান্নাভরা স্থুরে বলিল, "ব্যুতে পারবি কি রমা? তুই তো আমার মতন অবস্থার কোন দিন পড়িস নি। আমার কথা হয় তো কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না; কেন না, আমার মত অবস্থা তো কোন মেয়েরই হয় না। এক মাইল দ্র ক্লাব হতে আমি একা—এই অন্ধকারে কি করে ছুটে পালিয়ে এসেছি, তা তোরা তো কেউ ব্যুবি নে; কারণ, আমার যে এমন করে ছোটবার শক্তি আছে, তা যে আমিই জানতুম না। রমা, আমার স্বামী—আমার দেবতা—তাঁর বিবাহিতা ধর্মপত্নীকে অপরের হাতে তুলে দিয়ে—না রমা, আমি আর বলতে পারব না, বলতে আমার বৃক্ ফেটে যাছে।"

সে রমার বিছানায় উপুড় হইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিয়া আবার বলিল, "আমি যে কি করে পালিয়েছি, তা মা সতীরাণী জানেন। কোন দিন মাকে ডাকি নি, আজ প্রাণ ভরে মাকে ডেকেছিলুম, মা আমার বুকে সাহস দিয়েছিলেন। মুহুর্তের জন্তে জ্ঞানহারা হয়ে পড়েছিলুম। তথনি আমার লুপ্ত শক্তি ফিরে এল, আমি বিপুল বলে এক নরপশুর বাহুপাশ ছিন্ন করে তাকে এক ধাকা দিয়ে দ্রে সরিয়ে ফেলে ছুটে পালালুম। আমার সতীধর্ম আমি রক্ষা করতে পেরেছি; কিন্তু আমার বুকে যে বড় আঘাত লেগেছে রমা, এ আঘাতের বাথা তো আমি সামলাতে পারব না।"

নিদারণ মর্ম্মবন্ধণায় সে তুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিল। ভীতা তরুণী তাহার পিঠে হাত দিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে ভীতকণ্ঠে ডাকিতে লাগিল, "দিদিমণি—দিদিমণি—"

"বীথি—"

ত্রস্তা বীথি ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল, "চুপ—চুপ কর রমা, সে এসেছে।"

রুদ্ধানে আবাত করিয়া অন্তনয়েব স্থরে অনিল বলিল, "দরজা খুলে দাও বীথি, এখনকার মত আমায় মাপ কর। যা ব্যাপার ঘটেছে—আমাদের তুজনের মধ্যেই এ থাক, চাকরদের কাণে যেন না যায়। সব কথা শুনলে তুমি আমার ওপর রাগ করে থাকতে পারবে না,—তোমায় আমাকে ক্ষমা করতেই হবে।"

রুদ্ধকণ্ঠে বীথি বলিল, ''দরজাটা খুলে দে রমা, যা বলবার আছে ঘরের মধ্যে এসে বলবে এখন।"

রমা দরজা থুলিয়া দিল। অনিল গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "এ ঘরে নয়, ও ঘরে চল,—আমি সব কথা তোমায় বলছি।"

বীথি বলিল, "না, ও ঘরে আমি যাব না। যা বলবার তোমার, তা এইথানে অনায়াসে বলতে পার।"

অনিল একটু বিরক্ত হইয়া বলিল, "না, তুমি অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করে তুলছো বীথি, এতটা ভাল নয়,—তোমার মত শিক্ষিতা একটা মেয়ের পক্ষে এ রকম রাগটা কিছুতেই উচিত হয় নি। এই রাত্রে ভদ্রলোকের মেয়ে, ভদ্রলোকের স্ত্রী তুমি, একা এই পথ দিয়ে দৌড়ে আসা কি উচিত হয়েছে বলে মনে কর ?"

বীথি স্থিরকঠে বলিল, "না,—এ আমার উচিত কার্জ হয় নি। যদি সেই অপদার্থ ইংরাজটার বাহুপাশে বদ্ধ হয়ে পড়ে থাকতুম, সেইটেই ভদ্রলোকের মেয়ে—ভদ্রলোকের স্ত্রীর ভিপযুক্ত কাজ হতো।" তাহার কণ্ঠে ব্যঙ্গটাই ফৃটিয়া সংসার নির্ব্বাহের একটা আবশ্যক যন্ত্র বলে ব্যবহার করবে, উঠিল।

নরম হইয়া গিল্পা অনিল বলিল. "না,—তুমি আমার জক্তে অপেক্ষা করলেই পারতে।"

দীপুকণ্ঠে বীথি বলিয়া উঠিল, "তোমার জল্যে অপেক্ষা করব—কিন্তু তথন তুমি কোথায়? যতক্ষণে তুমি আসতে, ততক্ষণে আমার ধন্ম শূকরের পদদলিত হতো। থাক, এখন সে কথা বলে কাজ নেই। তুমি আমার নারী-মর্য্যাদায় হাত দিয়েছ, বার বার তুমি আমায় অপদস্থ করে তুলেছো। এর বেশা আর কি অপমানের বিষয় থাকতে পারে যে স্বামী হয়ে তুমি—"

ক্রোধে তাহার মুখ চোথ আরক্ত হইরা উঠিয়াছিল,—সে কথাটাকে আর শেষ করিতে পারিল না। সে উঠিয় পড়িল, অগ্রসর হইরা বলিল, "চল—তোমার সঙ্গে ও-ঘবে বাচ্ছি। কিন্তু তোমার বলে রাথছি, এবার হতে আমার সন্ধ্রের বা ভাববাব, বা কববার, তা আনিই কবব। নেগানে আমার পুসি হবে বাব—তোমাব জিদে বা অন্তবাধে আমার আর বিচলিত করতে পারবে না। তোমার স্বামীতে ববণ করেছি বলে তুনি যে আমার ওপর যথেচ্ছাচার কববে, আমার

সংসার নির্বাহের একটা আবশ্যক যন্ত্র বলে ব্যবহার করবে, তা কিছুতেই হবে না। এতদিন নিজেকে তোমার হাতে তুলে দিয়ে দেখলুম আমায় তুমি কি ভাবে ব্যবহার কর। এথন দেখছি, মাতুষ ক্ষমতামদে অন্ধ হয়ে যায়,—তার তথন হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। মনে রেখো—নারীর একটা স্বতম্ব মর্যাদা জ্ঞান আছে। যে মর্যাদায় হাত দিতে গেলে, যত অধম প্রকৃতির নারীই হোক না—নে ফোঁস করে, উঠবে। তুমি আমার সেই মর্যাদা নষ্ট করতে এসেছিলে, এর জন্মে তোমায় আমি কথনই ক্ষমার চোথে দেখতে পারব না। সামীর কর্ত্তব্য স্ত্রীকে রক্ষা করা; কিন্তু তুমি কি করলে স্বামী, অনায়াসে নিজের ধর্মপদ্ধীকে পরের হাতে সঁপে দিয়ে, নি:শব্দে পিছন হতে সরে গেলে। ঠিক—আমি তো তোমার রক্ষিতা নারী নই, আমি তোমার ধর্মপত্নী। তোমায় আবার বলে দিচ্ছি--্যদি ধন্মপত্নীর মান-মর্যাদা বাথবার উপযুক্ত বলে নিজেকে মনে কথো, তবে কাছে এসো---মইলে দূরে থেকো।"

অনিলকে অতিক্রন কবিয়া যে ক্ষিপ্রপদে আগেই বাহিব হইয়া গেল। অনিল স্কভাবে খানিক দাড়াইয়া থাকিয়া বাহির হইল।

## সমাজ ও সংস্কার

## শ্ৰীসাহান৷ দেবী

সেদিন কবিবর রবীক্রনাথের 'সমাজ' গ্রন্থথানি পড়তে পড়তে
নিজের অবরুদ্ধ অনেক ধারণাই মনের কোণে উকি-ঝুঁ কি
মারছিল। এতদিন যে সব ধারণা, মনে সত্য জানলেও.
নাইরে প্রকাশ করবার সাহস পাই নি, আজ কবিবরের প্রবৃদ্ধ
('সমাজ') কয়েকটী পাঠ করিবার পর নিজের ধারণা সম্বদ্ধে
মতামত যে অমূলক নয়—জানতে পেরে সেটাই ব্যক্ত করবার
বল ও সাহস অনেকটা পেয়েছি। অনেকবার এ সব কথা
নিয়ে আলোচনা করবার ইচ্ছে হয়েছে; কিন্তু সে ইচ্ছে মনের
কোণেই রুদ্ধ ছিল; কেন না, এ সব বিষয় নিয়ে বাইরে
আলোচনা করবার অধিকার তাদেরই আছে, যারা সাধারণের

চোথে নিজেদের উচ্চতা প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছেন। আমাদের, বিশেষতঃ মেরেদের, এ সব আলোচনায় অগ্রসর হওয়ার বিপদ যে অনেক, তা যে জানি না, তা নয়। তব্, রবীন্দ্রনাথের মতামতের সঙ্গে আমার ধারণাগুলির অনেক সাদৃশ্য আছে বৃঝতে পেরে, তারই বিষয়ে ২।১টী কথা আজ লিথতে সাহসী হয়েছি! পাঠকবৃন্দ যেন মনে না করেন যে, সমাজ সম্বন্ধে কোনও গুরুতর গবেষণা করার জন্মই আমি এ প্রবন্ধ লিথতে বসেছি,—আমি কেবল নারীর দিক্ দিয়ে সমাজ ও সংস্কার সম্বন্ধে যে কতকগুলি ধারণা আমার মধ্যে গড়ে উঠেছে, তার স্থর রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আশ্রের প্রেছে

জানতে পারার ভরসাতেই আজ নিজের সেই সব• অবরুদ্ধ ধারণাকে লিপিবদ্ধ করে সাধারণের সামনে একবার মেলে ধরবার ইচ্ছে প্রকাশ কর্চি মাত্র।

আমরা বলি সমাজ শাস্ত্রমতে চলে। কিন্তু প্রতিপদেই দেখতে পাই—শান্তের আবহাওয়ায় মাতুষ হলেও লোকাচার ও যুক্তির বলেই সে চলে থাকে। আমাদের সমাজ বলতে আজকাল হয়েছে সাধারণের মতামত ও তার সঙ্গে নিজেদের যুক্তি-সম্পদ। অর্থাৎ নিজেদের মনের সঙ্গে যেথানেই বেথাপ হয়, সেখানেই যুক্তি দেখিয়ে সমাজের দোহাই দিয়ে— সেটাকেই শাস্ত্র বলে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করি। শাস্ত্রালোচনা আমাদের মধ্যে ক'জন স্ত্রিকারের শাস্ত্র ক'জন জানেন, এবং জানলেও ক'জন मात्नन ? यंशात्न मानत्न निर्वात श्वविद्यं, त्रशात्न त्राहेकू তাঁরা মানেন , বাকিটুকু নিয়ে মাথা ঘামাবারও দরকার মনে করেন না। আমাদের দেশে একটা কথা আছে -- 'স্লুখের চেয়ে গোয়াত্তি ভাল।' আমাদেরও হয়েছে তাই। সেই সোয়ান্তি খুঁজতে গিয়ে নিজেদের চিন্তাজগৎ থেকে এত **দূরে** এসে পড়েছি যে, ভাল মন্দ কোনও চিস্তাই এখন আর সহজে মাথার আনতে চাই না—দূর থেকে তাকে নমস্কার করে বলি—আমার স্থাথের দরকার নেই, সোয়ান্তিই ভাল। এতে ক'রে আমরা এতই স্থপপ্রিয় হ'য়ে প'ড়েছি মে, যে চিন্তা দারা, মনের পরিশ্রমের দারা মাহুষ অতিমাহুষের উপছে-পড়া অনস্ত শক্তির আভাষ পায়—সে শক্তি ক্রমশঃ হারাতে বদেছি, এবং দঙ্গে দঙ্গে এতই অসহায় হয়ে পড়ছি যে, বদ্ধমূল ধারণাগুলির সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করবার কোনও চেষ্টা একবারও না করেই, শুধু শাস্ত্রের নজীরে তাতেই আঁথা-সমর্পণ করে থাক্তে ভালবাসি। সে আত্ম-সমর্পণ যে সব সময় বিশ্বাসের উপর করি তাও নয়,—কেন যে করি—তাও জানবার ইচ্ছে করি না, কেন না—আমরা যে সোয়ান্তি চাই। এবং সেই সোয়ান্তিকেই আমরা স্থুথ বলে ভূল করি! আমরা ভাবি নিশ্চিস্ততাই বুঝি স্থুথ! তাই কেবল নিশ্চিম্ব হতে গিয়ে নিজেকে ক্রমেই দরিদ্র করে ফেলি, শক্তিহীন করে ফেলি ! চুর্লভ মানব-জীবনে যে শক্তি-সম্পদ নিয়ে আমরা জন্মগ্রহণ করি, তাকে সার্থক করে তোলা তো দুরের কথা, উপরম্ভ, সমস্ত শক্তি হারিয়ে নিঃসম্বল হয়ে একটা জড় পদার্থের মতোই প্রাণহীন অসাড় হয়ে পড়ি!

আমরা যে অনন্তের সন্তান, অনন্ত শক্তির আধার, আমাদের যে অনন্ত সম্পদ বুকে। সেই সম্পদ, সেই শক্তির ক্ছু লিক যে আমাদের জীবনে তারই, সাধনার দারা উৎসারিত হবে,— সে কথা আমরা সর্বনাই ভূলে থাকতে চাই, কেন না-আমরা সোয়ান্তি চাই।

আমরা প্রথমেই ভূল করি অথবা জেনেই ভূল করি,— আমাদের বিকাশের শেষ আছে। অর্থাৎ একটা গঞী টেনে বসে থাকি-এরই মধ্যে আমাদের বিকাশের সম্পূর্ণতা হবে বা আসবে ভেবে। প্রথম কথা, যে গণ্ডী আমরা টানি. তাকেই সমাজ বলে অনেক সময় ভূল করি। কারণ, প্রত্যেকেই সেই গণ্ডীটীকে খানিকটা নিজের মনের মতন করে টানি (কেউ বেশি, কেউ কম)। কাজেই যেটা ভাব্বার কথা সেটা এই ষে, আমরা যেটাকে সমাজ বলি, সেটাই যথার্থ সমাজ কি না ? রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "সমাজ শাস্ত্রমতে চলেন।" এ কথাটী থুবই সত্য মনে হয়। অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তির প্রবলতার সঙ্গে যথন কর্ম্মশক্তির চুর্ববলতা অমুভব করি, তথনই অনেক সময় 'শাস্ত্রে'র দোহাই দেই।

দিতীয় কথা, আমাদের বিকাশের শেষ আছে কি না? এর উত্তর রবীন্দ্রনাথ বড় স্থন্দর দিয়েছেন "নিথু ত সম্পূর্ণতা মান্নষের জন্ত নহে। কারণ সম্পূর্ণতার মধ্যে শেষ আছে। মাত্র্য ইহজীবনের মধ্যেই সমাপ্ত নয়। যাঁরা পরলোক বিশ্বাস করেন না, তাঁরাও স্বীকার করবেন একটা জীবনের মধ্যেই মান্নবের উন্নতি সম্ভাবনার শেষু নাই।" ('সমাজ') কথাগুলি ভারি স্লন্দর। বাস্তবিকই আমাদের বিকাশের শেষ নেই। আমাদের আশা-আকাজ্ঞার তো শেষ নেই। আমাদের কামনামুসারে প্রতি পদেই তো আমরা নিজেদের উন্নতির আশা করি, তার কোথায় শেষ তা নিজেরাই জানি না। কারণ, একটা কথা আছে—"যত পাই আরো তত চাই।" কান্ডেই, চাওয়া আমাদের ফুরোয় কি ? আকাজ্জার নিবৃত্তি কোখার ? ইচ্ছা যেখানে অনন্ত, বিকাশের সম্ভাবনা কি সেখানে অশেষ নয়? অথচ এই ভূল আমরা নিত্য নিয়তই করি। যেখানে নিজের উন্নতির দীমা জানতে পারি না সেখানে অপরের উন্নতির বা বিকাশের শেষের সন্ধান বলে দিতে কিছুমাত্র কুঞ্চিত হই না। এটাই ধ্থার্থ অহঙ্কারের কথা। আমাদের জীবনের প্রতি কর্ম্মের মধ্য দিয়ে আমাদের বিকাশও অশেষ। এই কর্ম শুধু লোকাচার দিয়েই গঠিত

নয়,—এ কর্ম্ম, প্রতি বাফ্ কর্ম্মের মধ্যেও আত্ম-দর্শনের নিত্য নতুন উদ্ভাবনী শক্তির আলোক-স্পানন! এই উপলব্ধি অহস্কারের কথা নয়, এটাই পরম আত্মবিশ্বাসের উচ্চ আদর্শের কথা।

রবীন্দ্রনাথ লিথেছেন "কে বলে লোকাচার যুক্তি বা শাস্ত্র মেনে চলে ?" (সমাজ)—এ যে কত বড় সত্য কথা, কিন্তু আমরা কজনই বা তা চিন্তা করতে অগ্রসর হই ? আমরা ভাবি যে আমরা যুক্তি বুনে কাজ করি, এবং অনেক সময় নিজেদের বুদ্ধিকে শাস্ত্র ভেবে নেবার স্থবিধাকে হাতছাড়া করতে চাই না। কারণ, আমরা এতই তুর্বল যে, নিজেদের মতামত বা ধারণাকে, অন্তরের সত্য উপলব্ধিকে, সত্য বলে স্থীকার করবার সাহস থেকে নিজেদের বিশ্বিত কবি। চিন্তা শক্তিকে অনাহারে শুকিয়ে মেরে ও ব্যক্তিম্বকে চেপে নষ্ট করে, আমরা এমনই অসার বার্দ্ধক্যে নিজেদেব নিয়ে চলেছি যে, আমাদের অন্তরের সত্য সম্পদের চাইতে লোকাচারের অন্তশাসনই আমাদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছে। ফলে, আমরা নিজেদের অন্তরের বাইরে পরাধীন হয়ে উঠেছি!

মানুষ আজ পর্যান্ত যে-কোনও বড় কাজ করেছে, তা সমাজের ( আনরা যাকে সমাজ ভাবি ) গণ্ডির ভিতরে থেকে, বা "শাস্ত্র অথবা যুক্তির বলে করেনি, করেছে নিজের চরিত্র-বলে।" (রবীন্দ্রনাথ) মানব-জীবনে যে কোনও উন্নতি, যে কোনও দিকে, যে কেউ করেছেন,—প্রথমেই তাঁকে অসামাজিক অপ্রিয় অথ্যাতিতে নিপীড়িত হতে হয়েছে। কারণ, অসাধারণ হতে হলে, তাকে সাধারণের সীমা অতিক্রম করতেই হবে। তবু, আমরা থাকেই সমাজ বলি, তারও দরকার আছে। কেন না, লোকমত সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা চলে না। তার প্রথম কারণ, তারও একটা মূল্য আছে, কেন না, সাধারণত: জীবনকে শৃষ্খলার মধ্য দিয়ে গড়ে ভোলবার জন্ম থানিকটা বন্ধনের দরকার হয়। আমাদের জীবনে প্রথম চলার পথে, অনেক বল, সাহস ও আত্ম-নির্ভরতার সহায়তা, এই লোকমত থেকে আমরা সংগ্রহ করে থাকি। কেন না, আমাদের প্রথম চেষ্টা, লোকের মনের মতন হওয়া। এবং তার থেকেই পরে নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে অনেকটা জ্ঞানলাভ ক'রে তারই বিকাশ বা সাধনার পথে অগ্রসর হতে থাকি। দ্বিতীয় কারণ, লোকমত

উপেক্ষা করার যে সাহসের দরকার, বা তাই থেকে যে ছ:খ এবং আঘাত আদে, তাকে বরণ করবার শক্তি অনেকেরই নেই, বা অনেকেই পায় না। সেজগু তাদের দোষ দেওয়া চলে না। কারণ, আমাদের মধ্যে কজনই বা নিজেদের মধ্যেকার নিহিত শক্তির স্বরূপটীর বিষয় জানেন ? তাছাড়া, প্রত্যেক মান্ত্র যদি সমান ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করত, তাহলে এ জীবনে সবাই বড় হয়ে উঠতে শক্তি পেতো বা উঠতো। তাই জীবনে ক্ষুদ্র ও স্থন্দরের সঙ্গে আলাপ পরিচয় থাকা দরকার, বড় ও স্থন্দরেব মূল্য বোঝবার জন্ম। কিন্তু তাই বলে আমাদেব মধ্যেকার দেবম্বটিকে অস্বীকার করা চলে না। আমাদের মধ্যে অসাধারণত্তকে স্বীকারের সাহ্য ও তার সঙ্গে সহাতৃভৃতি প্রকাশ করাটাকে অনেক সময় অন্তবে বিশ্বাস করলেও আমরা কার্যাতঃ তাকে সোগান্তির জন্মে বিসক্ষন দিতেই ভালবাসি। মানবর্জী<mark>বনে</mark> বিকাশের পথ তো একই নয়। এই শক্তিব লীলা এব° তার গতি যে বহুমুখী, — কাজেই, এ পথ অন্তে কি ধার্যা করে দিতে পারে ? নিজ নিজ প্রকৃতির ধর্ম অফুসারে আমাদের নিজের নিজের বিকাশের পথ আমাদের নিজের নিজের আলাদা আলাদা বেছে নিতে হয়। গীতায়ও শ্রীকৃষ্ণ এ কণা বলেছেন

> "শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণ: পরধর্মাৎ স্বত্নষ্ঠিতাৎ স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়: পরধর্মো ভয়াবহ:"

অর্থাং স্থান্দরররপে অন্থণ্ডিত পরধর্ম্মাপেক্ষা সদোষ স্থান্দ্রও প্রেট। স্থান্দ্র নিধনও ভাল, তথাপি পুরের ধর্ম ভয়েরই কারণ। তাই আমাদের মধ্যে জীবনদেবতা যাকে যে পথে যেতে ইন্সিত করেন, সেই পথেই চলবার সাহস ও বল আমরা অর্জ্জন করি আমাদের ছংথ ও আঘাতের যুদ্ধের ভিতর দিয়েই—তাকে এড়িয়ে নয়। আমাদের জীবনের প্রতি চলার পথেই আমাদের বাধা, যুদ্ধ। সেখানেই তার শক্তির পরীক্ষা আরম্ভ। জীবনে বাধাকে এড়িয়ে বিকাশ লাভ করা যায় না। কোনও যোগী মহাপুরুষ বলেছেন "যত বাধা, তত বিকাশ"। কারণ আমরা যা চাই তার জন্ম যে মৃল্যা দিতে হবে। সন্তা দরে চাইলে যে আমরাও সন্তা জিনিসই পাবো। তাই অরবিন্দ তাঁর গীতায় বড় স্থান্দর লিথেছেন "জীবন একটী বিশাল যুদ্ধক্ষেত্র এবং ইহাই মৃত্যুভূমি—ইহাই কুরুক্ষেত্র। আমাদিগকে এই

কুরুক্তেত্র স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। . . . . জগৎ যে প্রকৃত কি তাহা সোজাস্থজি দেখিবার ও বুঝিবার সাহক ও সততা অর্জন করিতে হইবে। প্রকৃতির করাল রূপ হইতে চকু ফিরাইয়া লইলে তাঁহার রুদ্রমূর্ত্তিকে অস্বীকার করা হয়। . . . . विश्रमंकि ऋधू मर्व्यमनना कृती नरह, कतानी कानी ७ वर्रि ।... ভগবানের রুদ্রমূর্ত্তির পূজা করিতে পারিলে হাদয়ে বলের সঞ্চার হয়।"—জীবনে এই সকল স্তৃপীক্কত তঃখ ব্যথা ও বাধার অশুজলের ভিতর দিয়েই যে কেবল সে শক্তির উৎস খলে যায়। ব্যথার বা আঘাতের ঝড়-ঝঞ্কার সংঘর্ষণে বিহ্যুৎশিখা জলে ওঠে, তারই আলোক-সম্পাতের ভিতর দিয়েই আমরা সেই নিহিত শক্তি-সম্পদের স্বরূপটীকে দেখিতে পাই। তাই তুঃপ ব্যথা দরকার। পতন পরাভব দরকার। কারণ তারা মার্থ্নিকে পরিশুদ্ধতর হওয়ার সহায়তা করে। রবীক্রনাথ লিখেছেন 'শ্বাধীনভাবে আমরা যা লাভ করি তাই যথার্থ লাভ। মবিচারে অন্সের নিকট থেকে যা গ্রহণ করি তা আমরা পাই না। ধূলি কর্দ্দমেব উপর দিয়ে, আঘাত সংঘাতের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করে অগ্রসর হতে হতে যে বল সঞ্চয় করি, সেই বলই আমাদের চির্জীবনের সঙ্গী" ( 'সমাজ' )।

সহজ আরামের লোভে ত্র:থকে এড়িয়ে চললে মামুষ সত্য লাভ করে না কিছু। ছঃথকে অন্তর্মুখী করে গ্রহণ কবতে পারলে মনের ও অন্তরের ঐশ্বর্যা বেডে যায়। আমাদের দেশে অসামাজিক কাজ করার অশেষ হঃখ-ব্যথা পাওয়াকে আমরা এতই বড় করে দেখে থাকি, এবং নিজের বাহা মঙ্গল স্মরণ করে তাকে এড়ানের জন্ম এতই ব্যস্ত হয়ে উঠি যে,তাতে করে তুঃগটা আনাদের বাইরের হয়ে উঠে কেবল তুঃথই থেকে যয়। তাকে অন্তরে গ্রহণ করে, আনন্দ করে তোলার সম্পদ থেকে নিয়তই বঞ্চিত হ'য়ে ক্রমেই নির্বীর্যা হ'য়ে পড়ি। স্থুথকে আমরা যে ভাবে আলিঙ্গন করে থাকতে চাই সদা-সর্ব্বদা, তু:থকেও সেই ভাবেই আমাদের অন্তর্বকে আদর করতে শিক্ষা দিতে পাবলেই ত্ব:খ-পাওয়াকে যথার্থ সার্থক করে তোলা যায়।

কোনও বড় সাধক বলেছেন "যে মুহুর্ত্তে মান্ত্রষ ভাবতে পারে আমি বড়, সে মুহূর্ত্তে সে উচ্চ হবার শক্তি পায়।" 'আমার যোগতো নেই' 'আমি শক্তিহীন' 'আমি কৃদ্র' দিবানিশি এই ভাব লোকচকে নমুতা ব'লে সহজ প্রশস্তি

পেতে পারে। কিন্তু আমাদের উন্নত হওয়ার পথে বাধা হয়ে ঘিরে থাকে সন্দেহ নেই। আমরা মনে প্রাণে ছোটই থেকে যাই। অনেকের চোথে 'আমি বড়' এই ভাবটী অহঙ্কারের কথা মনে হতে পারে বা 'নিজেকে নিয়ে ক্রমাগত ব্যস্ত' থাকাটা স্বার্থপরতা ব'লে গণ্য হতে পারে। কিন্তু একটু ভেবে দেখলে দেখা যায়, এটা অহঙ্কারের কথা নয়। এটাই স্বর্গীয় আত্ম-বিশ্বাসের কথা। অহঙ্কার নিজের স্তরের নীচের জীবকে অবজ্ঞা করে।---আত্মবিশ্বাস সদাই উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাথে। অহঙ্কার থোঁজে কোথায় কে হীন আছে তার উপর প্রভূত্ব করতে—আত্মবিশ্বাস গোঁজে কোথায় কে শ্রেষ্ঠ আছে তার আদর্শে অন্মপ্রাণিত হয়ে দেবত্বের সন্ধানে অভিসার যাত্রা করতে। অহঙ্কার চায় উচ্চ-নীচেদ ব্যবধানটাকেই সর্ব্বেসর্ববা ক'বে দেখতে---আত্মবিশ্বাস চায় আদর্শকে উচ্চ হতে উচ্চতর ক'রে ধরতে। অহঙ্কার ছিল অর্জুনের যে, কর্ণকে হীন-কুলোদ্বব ব'লে অবজ্ঞা করতেই প্রয়াণী হয়েছিল। আত্ম-বিশ্বাস ছিল কর্ণের, যে অর্জ্জনকে বীরশ্রেষ্ঠ জেনে তার সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধ কামনা ক'রে ব'লেছিল "দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তং হি পৌরুষম।" তাই বড় হবার উচ্চাশা অহস্কার নয়, এ স্বর্গীয় অভিমান। বিবেকানন্দ বলেছেন ''আঅবিকাশ—আত্মোন্নতিই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ বিকাশ।" 'আমি যে তাঁরই অংশ তিনি যে বিশ্বের আত্মা ও আমার মধ্যে আংশিকরূপে প্রাণ হয়ে আছেন' এ কথা বিশ্বাস করলে আমি ছোট বা হীন কিসে ? কাজেই 'আমি বড়' এ স্বর্গীয় আবদার আমার তাঁরেই কাছে, মানবের কার্ছে নয়। স্বার্থপরতা সম্বন্ধেও প্রচলিত ধারণার একটু সমালোচনা করা চলে।" একটু গভীর ভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় না কি নিঃস্বার্থ বলে যথার্থ কিছু নেই ; এবং যদিও থাকে তো সেইটীই যথার্থ মিথ্যার অহঙ্কার ? কারণ, বাস্তবিকই কি মাত্র্য নিঃস্বার্থভাবে কিছু ত্যাগ ব'লে যে কর্ম আমাদের চাইতে পারে? নি:স্বার্থতার অর্থ বরাবর বুঝিয়ে এসেছে, সেটা কি যথার্থ মনকে চোথঠারা দেওয়া নয় ? ত্যাগ মাত্র্য করতে পারে কথন ?—যথন যা ছাড়ে তার চাইতে আরো বড় উপলব্ধির জন্য তার অন্তর বাাকুলিত হয়। অর্থাৎ যথন কোনও উচ্চতর উপল্বির আশায় অন্তর অনুসন্ধিংস্থ হয়, তথনই তার চাইতে অপেক্ষাকৃত ছোটকে সে বাদ দিতে সক্ষম হয়। আমরা এই বাদ দেওয়াটীকেই বড় করে দেখে থাকি, কিন্তু

এরই অন্তরালে অন্তর যে আরো বড শ্রেষ্ঠ সম্পদ লাভ করে, তার থোঁজ রাখি না। ত্যাগ বড় ত্যাগের জন্ম নম্ন,—ত্যাগ বড়, তার ভিতর দিয়ে মামুষ যা লাভ করে তারই জন্ম। তাই "নিজেকে নিয়ে বিব্রত থাকা" তথনই যথার্থ স্বার্থপরের কথা বলা যেতে পারে, যথন আমরা কেবল বাইরের স্থথ স্বাচ্ছন্য নিয়েই বিব্রত থেকে আভ্যস্তরীন কোনও সম্পদ লাভ করবার না করি চেষ্টা না খুঁ জি উপায়।

আমরা মনের সত্য অস্বীকার করে কত বেশি সময়েই বাইরের বিধিব্যবস্থাকেই বড় করে দেখে থাকি, তারই সম্বন্ধে সামান্ত যা হু একটি কথা আমার মনে হ'রেছে, সেগুলি একটু পরিষ্কার ক'রে বলবার চেষ্টা করব।

একট তলিয়ে ভেবে দেখতে গেলে দেখা যায় যে, বিবাহে যথার্থ স্থবী আমাদের দেশে থুবই কম। তার কারণ, আমাদেব দেশে বিবাহে প্রেমের বরটির চেয়ে মম্রোচ্চারণটীই আজকাল বড হয়ে উঠেছে দেখতে পাই। দাম্পত্য প্রেমের দেবতা যে প্রেম বা ভালবাসা, তার আসন কোথায় তার খোঁজ রাথতে না চেয়ে, আমরা শুরু মন্ত্রোচ্চারণটীকে প্রেমের বেদীতে বসিয়ে তাকেই প্রেম বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করি। এটা করবার সময় আমরা ভেবে দেখি না যে, মন্ত্রটা মৌখিক ও বাইরের জিনিষ; ভালবাসা বা প্রেমই সত্য। অন্তরের বন্ধন। মন্ত্র, মান্তবের তৈরী, ভালবাসা ভগবানের বাইরের বন্ধনেরই জন্ম। —তা স্বৰ্গীয়। তা ইচ্ছে করলেই হয় না তাঁর দয়া বা করুণা ভিন্ন। মামুষ ইচ্ছে করলেই অন্তকে ভালবাসতে পারে না, আবার ইচ্ছে করলেও ভাল না বেসে থাকতে পারে না। কাজেই এ তাঁর সৃষ্টির মধ্যে একটা অমুপম সৃষ্টি। অন্তরের এই যে বড় সত্য-এই প্রেম, এর মূল্য আমরা কতটুকু দেই ?—আমরা শুধু সেই মন্ত্রোচ্চারণটীকেই বৃহৎ করে দেখি। ফলে এই বন্ধন আমাদের মুক্তি না হ'য়ে ভয়ের হয়ে উঠে ভীষণ হয়ে দাঁড়ায়। মিলিত জীবনের প্রধান আধার যে ভালবাসা, প্রেম, তার অভাবে আন্তরিক বন্ধন যে গড়ে উঠতে পারে না বা শিথিল হয়ে আসতে বাধ্য, তার থবর আমরা কজন রাখতে চেষ্টা করি ? অস্তরের বন্ধন আমরা শিথিল জেনেও বাইরের বন্ধনকে অটুট রাথবার চেষ্টা করি—এটাই কি আমাদের সত্য স্বীকারের সাহসের অভাব নয় ? বাস্তবিক সম্ভবেব বন্ধন দৃঢ় না হলে কি বাইরের

বন্ধন আমাদের জীবনে কেবল শৃক্ত সোয়ান্তি ছাড়া অক্ত কোনও সার্থকতা বা বৈভব এনে দিতে পারে? যে বন্ধন প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত, তাকে বাদ দিয়ে তার ভিত্তি কোথায়? অথচ এই সত্য স্বীকার করতে আমরা কি রকম ভয়েই না বিবর্ণ হয়ে উঠি! শুধু তাই নয়-বাইরের বন্ধনকে অটুট রাথ্তে গিয়ে এ সত্য স্বীকারে আমরা কুষ্ঠিতই হয়ে উঠি যে "প্রেমের আসন পাতা হয়ান,"— মন্ত্র যথন পড়েছি, তথন এ অসত্যও স্বীকার আমরা সগৌরবেই করে থাকি 'ভালবাসতেই হবে'। ভালবাসা বা প্রেম যে জোরের বস্তু নয় বা তার উপর জোর চলে না, সেটা আমরা ভূলে থাকতেই ভালবাসি। ৰাইরেই বড় হয়ে উঠতে চাই—অন্তরকে ফাঁকি দিয়ে সত্যকে গোপন রেখে! এ ফাঁকি আমরা কাকে দিই? যেখানে প্রেম গড়ে ওঠেনি বা মনের এক তিল মিল নেই, সেংট্রনে ঐ মন্ত্রের দোহাইয়ে কোনোমতে একটা সামঞ্জস্ত করে পড়ে থাকার মানে কি জীবনের সার্থকতাকে শুকিয়ে মেরে অসারতাকেই বরণ করা নয় ? তাই গভীর ও উচ্চ প্রেমের প্রভায় বাইরের একটি সামান্ত মন্ত্রও ধীরে ধীরে দীপ্তিময় হয়ে অন্তরকে আলোতে উদ্ভাসিত করে তোলে।—যে মন্ত্র, সেই महामक्तित्र जालाक-म्लाना निका नकून तर्म वहीन श्रा দেখা দেয়.—যে শক্তির মহাবলে তিলে তিলে সেই মন্ত্র সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে, এক কথায় যে মহাশক্তি সেই মন্ত্ৰকে জীবন দান করে—তাকে আমরা অনায়াদে অস্বীকার করি। আর যাকে বাদ দিলে মন্ত্র শুধু মন্ত্রই থেকে যায়, তাকেই জোরের সঙ্গে সভ্য বলে ঘোষণা করে বেড়াতে ভালবাসি। তাই আমরা প্রায়ই মমতাকে প্রেম বলে চালাবাব প্রয়াস পাই : এবং প্রেমহীন দাম্পত্য জীবনে এই মমতাটীকে প্রেম বলে ভুল করবার তুর্বলভাকে প্রশ্রম দিয়ে অনবরত মনকে চোথঠার দিই।

> আমাদের প্রায়ই ছোট বেলা থেকে এই ধারণা জন্মিয়ে দেওয়া হয় যে, আত্মীয়ের ভালবাসার কাছে অনাত্মীয়ের ভালবাসা পা धुत হয়ে যাবেই। ভেবে দেশলে দেখা যায়, এটা আমাদের নিছক একটা সংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা প্রতি পদেই স্বীকার করি, শরীরের চাইতে মন বড়। কাব্দেই মনের মিলের ভিতর দিয়ে যে গ্রীতি বা ভালবাসা গড়ে ওঠে, তা ন্যুন হবার অন্য কোনও কারণ নেই; বরং

তা আরো বড় ও গভীর হতে পারে। আত্মীয়ের ভালবাসার মধ্যে একটী রক্ত-সম্বন্ধের গর্ব্ব থাকে—যে গর্ব্ব স্ত্যু \*সহামু-ভূতির মন্ত অন্তরায়। এবং এই সহাত্মভূতির অভাবের জন্ত প্রায়ই আত্মীয়ের স্বরূপটী আত্মীয়ের কাছে চির্দিনই অস্পষ্টই থেকে যায়। তাছাড়া আত্মীয়ের ভালবাদার মধ্যে একটী দাবী দাওয়ার ভাব নিহিত থাকে—যেটা আত্মীয়ের কাছে আত্মীয়কৈ ছোটই করে রাথে। অথচ আশ্চর্য্য এই যে, আমরা অতি সহজে এ কথাটি ভূলে যাই যে, যদি আমাদের মধ্যে

কোনও আত্মীয় সত্যিকারের বড় হয়ে ওঠেন, তথন তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব আমরা উপলব্ধি করি সেই বাইরের আদরের দরুণই—রক্তের সম্বন্ধের অহমিকার গুণে নয়। আত্মীয়ের ভালবাসার মধ্যে প্রভূত্বের গর্ব্ব সর্ববদাই মাথা চাড়া দিয়ে থাকতে ভালবাসে। অনাগ্মীয়ের ভালবাসার মধ্যে এ গর্ব্ব বা অহমিকা না থাকার দরুণ, সহামুভতির অবদান তাকে আরও ন্নিগ্ধ মধুর গভীর ও শুত্র করে তোলে।

## ব্যথার পূজা

## প্রীক্ষধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

२०

কবিরাজ আবিয়া দয়াদেবীর অবস্থা দেখিয়া বলিয়া গেলেন, জীবনের মেয়াদ আর বড়-জোর তিন-চার দিন। ধীরু বাড়ীতে টেলিগ্রাম করিয়া জানাইল, যদি পিসীমাকে শেষ দেখার ইচ্ছা থাকে, তবে এথনি চলিয়া এস। নারাণী দয়াদেবীর মাথার কাছে বসিয়া ছিল, ধীরু বাহিরে যতুবাবুর সহিত কথা कशिएक । मग्रादमयी नाजानीतक क्रीन वातका कशिलन, "मक्ता श्रा शिष्ट् ?"

"হাা পিদীমা।"

"ধীক্ন কোথায় ?"…

"বাইরে বাবার সঙ্গে কথা কইছেন⋯ডেকে দোব ?" • • "না, থাক্"—দয়াদেবী একদৃষ্টে নারাণীর পানে চাহিয়া রহিলেন।

নারাণী কহিল "আমি কাল বাঁদের বাড়ী গিয়েছিলুম, তাঁরা কে—জান পিসী ?"

"কে তারা ?"

"কল্যাণীদিদি! তোমাদের গাঁয়ে তাঁর মামার বাড়ী; তোমাদের তিনি চেনেন। আমায় বল্লেন—পিসীমাকে বলো, আমি দেখা করতে যাব।"

"কল্যাণী ? এথানে ? ভাকৃত মা ধীরুকে!" নারাণী ধীরুর নিকট গিয়া মৃত্ বাক্যে কহিল "পিসীমা ডাকছেন।"

ধীক্র ঘরের ভিতর দয়াদেবীর নিকট আসিতেই, দয়াদেবী কহিলেন "কলি এখানে এসেছে ধীকু- "

"জানি পিসীমা।"

"কেমন করে জানলি ?…তোর সঙ্গে তার দেখা श्राह्य ? · · · · "

"হাা, সেদিন মন্দিরে তাকে দেখেছিলুম"·····

"ওমা, আমায় ত তুই কিছুই বলিসনি ? তাকে আমার কথা বলেছিলি ?…"

ধীরু নতবদনে কহিল, "তার সঙ্গে আমার কোন কথা श्यनि।"

"ওমা, কি বোকা ছেলেরে তুই ?…তার সঙ্গে দেখা হল আর বলতে পারলিনি পিসীমার অস্তথ ?"

ধীরু কোন কথা কহিল না। একটা ছ:থের প্রবাহ তাহার বুকের মধ্যে বহিয়া গেল। হার, কেমন করিয়া সে পिमीमां कानाहरत, त्य, कनागी जात तम कनागी नाह, সে এখন বড়লোক হইয়াছে জমীদার-গৃহিণী — অতীতের যত কিছু সমস্তই সে মন থেকে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিয়াছে; কবে থড়দহ গ্রামে কে দয়াদেবী তাহাকে ক্লেহ করিত, সে কুক্ত কথা কি এখন তাহার মনে থাকিতে পারে ? কেন থাকিবে ? ধীরু একটা নিশ্বাস ফেলিল।

দয়াদেবী কহিলেন "নারাণী কলির বাড়ীতেই গিছল কুমারী হতে, নারাণীর কাছে শুনে কলি বলেছে এক দিন আসবে।"

ধীক্ন কোন কথা কহিল না।

"তুই কাল না হয় একবার যা না, তবু তার সঙ্গে একবার দেখাটা করে নিই অার দেখা হবে কি না আহা, কতদিন তাকে দেখিনি অ

ধীক্ব বলিতে পারিল না যে যাইবে,—কারণ, সেদিনকার আঘাত সে আজও ভুলিতে পারে নাই; অথচ না যাইবার কারণটাই বা কেমন করিয়া বলিবে? কি করিয়া বলিবে যে, কলি তাহাকে দেখিয়াও দেখিল না—চিনিয়াও সম্পূর্ণ অপরি-চিতের মত ব্যবহার করিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গিয়াছে? বলিলে পিসীমা মনে হঃখ পাইবেন, হয় ত এ কথা বিশ্বাস করিতে পাবিবেন না। ধীক্রর মন যখন এইরকম অভিমান ও দ্বিধা-সক্ষোচের দোলায় ছলিতেছিল, তথন যত্বাব বাহির হইতে কহিলেন "ও নারাণী, কারা এসেছেন দেখ!"

নারাণী বাহির হইয়া গেলে ধীরু দয়াদেবীকে কহিল "সে যা হয় হবে, এখন তুমি কেমন আছ পিসী? বাড়ীতে টেলিগ্রাম করে দিয়েছি, যদি বড়বৌদি আসেন!"

"কেন আর নিছিমিছি তাদের বিরক্ত করে টেলিগ্রাম করলি? আমি ত ভালই আছি।"

নারাণী দরজার কাছে আসিয়া ঈষং হাসিয়া কহিল "ও পিসী, কল্যাণী দিদি এসেছেন।"

"কই রে ?" নারাণীর সক্ষে কল্যাণী কম্পিত চরণে নবে চুকিয়া দরাদেবীর কাছে যাইলে, দীরু উঠিয়া ঘাড় ঠেট করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। দরজার পাশে স্তথদা ও কাদম্বিনী দাঁড়াইয়া ছিল। দীরু তাহাদের পাশ কাটাইয়া ওধারে ছাদে চলিয়া গেলে, স্থেদা ও কাদম্বিনী ঘরে ঢুকিল।

কল্যাণী দয়াদেবীর কম্পিত হাতথানা নিজের হুই হাতে চাপিয়া আর্দ্রকণ্ঠে কহিল "এ কি চেহারা হয়ে গেছে পিসীমা তোমার ?" কল্যাণীর কণ্ঠ রুদ্ধ হুইল।

স্লখনা দয়াদেবীকে কছিল "কথায় কথায় পরিচয় বেরিয়ে পড়ল দিদি! ওমা আগে কি ছাই জানতুম, ভাহলে কবে নিয়ে আসতুম।"

কাদপ্রিনীকে দেখাইয়া দয়াদেবী কহিলেন "এটি কে কলি ?" . "আমার ননদ!" কাদম্বিনী দয়াদেবীকে প্রণাম করিলে দয়াদেবী একটা নিম্বাস ফেলিয়া কহিলেন "কি আর আশীর্কাদ করব মা, ধর্ম্মে তোমার মতি থাকু। আহা, এই বয়েসেই…"

দয়াদেবী আর বলিতে পারিলেন না। কাদখিনী মাথা নীচু করিয়া একটা নিখাস ফেলিল। স্থখদা ঠাকরুণ কল্যাণীকে কহিল "আরতির সময় হয়েছে বৌদি, বেশি দেরী হলে আবার "নীচে হইতে হরিচরণ কহিল "দেরী করবেন না, এর পর ভীড় হবে।" কল্যাণী স্থখদাকে কহিল, "তোমরা যাও, আমি পিসীমার সঙ্গে কথা কই! যাবার বেলায় তামায় ডেকে নিয়ে যেও।" কাদখিনী কল্যাণীর মুখের পানে চাহিতেই দয়াদেবী কল্যাণীকে কহিলেন "আরতি দেখতে বেরিয়েছিস? তা যা না মা, আবার না হয় একদিন"

কল্যাণী বাধা দিয়া কহিল "আরতি আমার দেখা আছে, না হয় আর একদিন যাব। যাও ঠাকুরঝি, তোমরা স্থার দেরী কর কেন ?" কাদধিনী উঠিয়া দাড়াইতেই দয়াদেবী ম্লানহাস্তে কহিলেন, "আহা কতদিন দেখেনি কি না ছেলে-বেলা থেকেই আমায় "

স্থাদা কহিল "তা ত বটেই দিদি! আচ্ছা বউদি, তুমি থাক, যাবার বেলা ডেকে নিয়ে যাব।" স্থাদা ও কাদ খিনী চলিয়া গেলে দয়াদেবী কল্যাণীকে কহিল "এই ধীঞ্কে বকতে লেগেছিলুম কলি, বলছিলুম, তোর সঙ্গে দেখা হল, আব আমার কথা তোকে বলতে পাবলে না। নারাণী, পীক্রকে ডাক ত!" নাবাণা বাহির ১২তে অবিয়া আসিয়া দরজার কাছ হইতে কহিল "তিনি নেই, বাবা বল্লেন,—বেশিয়ে গেছেন।"

"কই আনায় ত কিছু বল্লে না যে বেরুচ্চে ? কলি এল, আর সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গৈল! আচ্চা ছেলে ত!"

নারাণী কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গেল।

কল্যাণীর বুকের ভিতরটা ছলিয়া ফুলিয়া উঠিল। কেন যে ধীরু হঠাৎ বাটীর বাহির হইয়া চলিয়া গেল, ইহার সঠিক কারণটা কল্যাণী না জানিলেও, তাহাকেই যে উপেক্ষা করা হইয়াছে, এই ধারণাটাই তাহার অন্তরকে পীড়ন করিল। কল্যাণী বার বার নিজেকে এই প্রশ্নটাই করিতে লাগিল—তাহার অপরাধ কি? কিসের জন্ম ভাহাকে এরূপ আঘাত করা হইল? একজন অপরিচিত লোকের সজেও বৃথি কেহ এ রক্ম ব্যবহার করে না।

কল্যাণী নত বদনে মাথা নাড়িল।

"শুনলুম, এথানে এসে খুব দান ধাান করলি…"

কল্যাণী গলাটা পরিষ্কার করিয়া কহিল ... শূনা পিসী. মস্তর নিূলুম কি না তাই..."

"ওমা, এই বয়েদেই মন্তর নিলি ?···তা বেশ মা—ধর্মে কর্মে মন দেবে তার আর বয়েদের বিচার কি ? ভাল থাক মা, স্থথে থাক, হাতের নো অক্ষয় হোক্, একটি সোণার চাঁদ ছেলে কোলে কর্ আহা, তোকে দেথে আমার কি আনন্দই হল মা! তাই ত ধীরুকে বলছিলুম, যে কলি এখানে এদেছে আর আমার সঙ্গে দেখা হবে না? আর কদিনই বা বাচব? ধীরু কবিবাজ ডাকছে অধ্য থাওয়াচেছ মুখ দুটে বলতে পারছি না তাহলে একেবারে বসে পড়বে আমি ছাড়া আর ওর কেই বা আছে ? আমি গেলে কি যে ও কববে,—" দয়াদেবী চপ করিলেন।

কল্যাণী মৃত্কপ্তে কহিল "বাড়ীতে একবার খবর দিলে বড়দি…"

দয়াদেবী বাধা দিয়া কহিলেন "ধীর তার করেছে, কিন্তু কি দরকাব ছিল মা! আমার নিজের শরীবের অবস্থা আমি কি বৃষতে পারছি না?···আমার দিন ঘনিয়ে এসেছে। শুধু এক ভাবনা হচ্ছিল ধীরুকে নিয়ে এই বিদেশ বিভূয়ে একা নে কি করবে • বড্ডই শোকটা পাবে, কে ওকে দেখবে ?·· নারাণীরা হাজার করলেও ওদের সঙ্গে তার কদিনেব পরিচয় ? তুই এসেছিস কলি, আমি নিশ্চিন্ত হলুম। তুই যে তার ভাল চাইবি, তাকে দেখবি এ বিশ্বাস আমার আছে মা। অার এ আজকের নয় অনক দিনের • সেই জন্তেই একদিন ইচ্ছে করেছিলুম ওকে তোর হাতে চিরকালের মতই তুলে দোব, কিন্তু মান্থ্য মনে করে এক, হয় আর; ভগবান আমার সে সাধ পূর্ণ করলেন না; না হক, তুই যে স্থ্যী হয়েছিস, রাজরাণী হয়েছিস মা এও আমার মন্ত স্থ্য। ওর বরাত • শার্ দেবী আর বলিতে পারিলেন না।

কল্যাণী নত বদনে বসিয়া ছিল, একটা উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন ভাহার বুকের কাছে ঠেলিয়া উঠিল। ইচ্ছা হইল, দয়া- দেবীর চরণ হৃটির উপর মুখ রাখিয়া বলে 'ওগো, এ মিথ্যা, এই অলঙ্কার, ঐশ্বর্যা—জমীদার-গৃহিণীর গর্ব্ব, এ সবের সঙ্গে তার অন্তরের এতটুকুও যোগ নাই,—সে যেন রক্ষমঞ্চে আসিয়া অভিনয় করিয়া যাইতেছে।'

.

"নারাণী বেশ মেয়ে কলি,—ও আমার যা করেছে, ওর ধার শুধতে পারব না। তাই ত ধীরুকে বসছিলুম, এইবার বিয়ে কবে সংসারী হ, "

"বেশ ত পিদী, ওর সঙ্গেই বিয়ে দাও না 🛶

"আমার দারা আর হয়ে উঠবে না মা ∙ তুই সে ভারটা নে, তুই বলে কয়ে ওকে সংসারী করিস মা। না হলে ও ভেসে ভেসে বেড়াবে, আমার মরেও স্থুপ হবে না।"

"কিন্তু আমাব কথা কি থাকবে পিদীমা ?"

"তৃই জানিস না কেলি, যদি কাক্তর কথা ও শোনে, তবে এক তোর কপাই শুন্বে। ছেলেবেলা থেকে ও আমার বকে মান্ত্র হলেছে আমান কাছে ওব কোন কিছুই কোন দিন ছাপা থাকে নি। ও যে কত বাথা পেয়ে, কত ছঃথে গাঁ ছেড়ে এসেছে, তা আমার মতন কেউ ত জানে না মা। লোকে হয় ত মনে কর্লে দেবুর সঙ্গে তুষ্ছ ঝগড়াটাই অধক, সে আর কি শুন্বি মা ? আমারই পোড়া অদৃষ্ট, অবুঝেও বুঝলুম না।"

কল্যাণী চুপ করিয়া রহিল, কোন কথা বলিতে পারিল না। কি আর বলিবে সে? বলিবার কি আছে?

পিসীমা যাহা শুনাইলেন, সে ত তাহারও অজ্ঞাত নহে।
সে কি না জানিয়া না বুনিয়া তাহার ভরা বুকথানা এমন
করিয়া থালি করিয়া দিয়াছে? ভক্ত দেবতার চরণে অর্ধ্য
সাজাইয়া দিয়াই শান্তি পায়, সেই তার স্থথ। সে জানিতে
চাহে না—দেবতা তাহার পূজা গ্রহণ করিলেন কি
না।

অনেকক্ষণ ধরিয়া কথা কহিয়া দয়াদেবী শ্রান্ত হইরা পড়িঁগাছিলেন, তিনি স্তর্ধভাবে অর্ধমুদ্রিত নেত্রে বুকের উপর হাত রাথিয়া স্পন্দহীনের মত চুপ করিয়া রহিলেন, কল্যাণীও সে স্তর্ধতা ভক্ষ করিল না । · · · · ·

হঠাৎ দরজার কাছে গলার সাড়া পাওয়া গেল,— "তারা চলে গেছে নারাণী ?"

. সচমকে কল্যাণী মাথা তুলিয়া দেখিল, ধীরু আসিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিতেছে !·····কল্যাণী তথনো ধার নাই দেপিয়া, ধীক ভিতরে প্রবেশ করিয়াই অপ্রস্তুতভাবে আবার দাড়াইয়া পড়িল। .....

কল্যাণী সহজ ভাবেই বলিল, "আমাকে এখান খেকে তাড়াবার জন্মে আপনি এত ব্যস্ত কেন বনুন ত ?" কল্যাণী উঠিয়া আসিয়া ধীরুকে প্রণাম করিল।

এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণে অত্যন্ত বিশ্বিত হইয়া ধীরু চকিত চোথে কল্যাণীর মুথের পানে তাকাইল—তার পরেই আবার মুখ নামাইয়া মাটির দিকে নীরবে চাহিয়া व्रश्यि।

কল্যাণী মান হাস্তে বলিল, "কি হয়েছে বলুন ত যে আমার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন ?"

ধীক্ষর বুকের ভিতর যেন কেমন একটা অভিমানের উচ্ছাস উপরে ঠেলিয়া উঠিতে চাহিতেছিল। ভাবিল, সেও বলে,—'সে দিন যথন দেখা হল, তথন তুমিই কি কথা क्षिष्टिल ?' किंग्र প्रत्मृहुर्ख्डे जापनारक मामलाहेग्रा लहेग्रा যেমন নীরব ছিল তেমনি নীরব হইয়াই রহিল।

কল্যাণী ধীরুকে নিরুত্তর দেখিয়া পুনরায় বলিল "আমার সঙ্গে কথা বল্বেন না না কি? আমি যে আপনার কাছে কি এমন অপরাধ করেছি, তাত জানি না। আর অপরাধ করলেও কেউ কি বাড়ীতে পেয়ে এমনি করে অপমান করে ?"

ধীরু আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। তাড়াতাড়ি ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিল "না—না, তা নয়, পিসীমার অস্থপের জন্মই মনটা⋯"

ধীরুকে আর কারণ প্রকাশের অবকাশ না দিয়া কল্যাণী বলিল, "যাকু-রাগ করেন নি ত ? বাঁচলুম !"

ধীক কহিল "না—রাগ কি তার পর তুমি ভাল আছ ?"

কল্যাণী মাথা নাডিয়া হাসিয়া কহিল "ভাল না থাকবার ত কোন কারণ নাই, যখন আমি জমিদার-গিন্নী! আপনাদের কিন্ত এখনো আমি চিনতে পাচ্ছি দেখেছেন ?…এতে আপনি আশ্চর্য্য হচ্ছেন না ? েবা: েসে কি ?"

-কল্যাণী হাসিতে হাসিতে স্বাভাবিক ভাবেই কথাগুলি বলিল বটে, কিন্তু ইহাতে যে প্রচ্ছন্ন বেদনা জড়িত ছিল, তাহা ধীকর বুকে বাজিল ! তাহার স্মরণ হইল, এ যেন তার निस्क्रित्रे मूर्थत कथा! कन्यांनीत विवाद्यत मध्यक्षत मभस्य

সে যেন এমনি কি কতকগুলো কথা দিগম্বরী ঠাকুরাণীর কাছে বলিয়াছিল; এবং এই কথা লইয়া কল্যাণীও সেদিন তাকে বেশ ত্-কথা শুনাইয়া দিয়াছিল ! ... কিন্তু সেই দিন আন্ন এই দিন। এর মাঝে যেন কত কত যুগের স্লুদীর্ঘ ব্যবধান ! সেদিন ছিল তারা এক বোঁটায় ফোটা কচি ছটি ফুলের মত⋯আর আজ্ব কবেকার এক ঝড়ের ঝাপটে ঝরিয়া পড়িয়াছে ফুল হুটি সংসার স্রোতের মাঝথানে,—কে কোথায় কতদূরে, কোন্ধূ ধূ মরুর তাতল তটের দিকে ভাসিয়া আর ভাবিয়া চলিয়াছে—তা জানে শুধু সেই নিষ্ঠুর নিয়তি। ধীরুর চোথে জল আসিল।

কলাণী বলিল "চূপ করে আবার কি ভাবছেন ?"

যেন স্বপ্নের মাঝখান থেকে এক ধাকায় জাগিয়া উঠিয়া ধীরু বলিল, "কই না, কিছু ভাবিনি তো! তুমি ভাল আছ किं ?"

কল্যাণী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "এক কথা আর কতবার জিজ্ঞাসা করবেন বলুন ত ? চলুন পিসীমার কাছে গিয়ে বসিগে।"

কল্যাণী ঘরের মধ্যে পা বাড়াইয়াই পুনরায় থমকিয়া পিছন ফিরিয়া কহিল "পিসীমার সঙ্গে আমাব এইমাত্র আপনার কথাই হচ্ছিল তাঁর সাধ আপনি বিয়ে করেন \cdots তিনি থাকতে থাকতেই • "

ধীক বাধা দিয়া বিস্মিত কঠে কছিল "বিয়ে? বিষে করতে হবে ?"

"হাঁ,—আমি বলছি ·· পিসীমারও শেষ সাধ ·আর চিরকাল থেয়ালের বশে না চলে সংসারী হওয়া উচিত,… অম্বথ বিম্বক করলে দেখবে কে ?"

धीक कलाागीत मूरथत भारत চाहिम्राहे मूथ किताहैमा লইল। একটা দীর্ঘখাস বুকের ভিতর চাপিয়া ভগম্বরে বলিগ "পথেই মরি আর হাঁদপাতালেই মরি—দে আর হয় না।

কল্যাণী স্থির দৃষ্টিতে ধীক্ষর পানে চাহিয়া গম্ভীরভাবে বলিল "কেন হয় না বলুন ত ?"

ধীরু কোন কথা বলিতে পারিল না, নতবদনে দাঁড়াইয়া রহিল।

কল্যাণী পুনরায় বলিল "আপনার কোন কথা শোনা হবে না

অাপনাকে বিরে করতেই হবে

অার এই নারাণীকেই…"



ভার্থদাত্রীর প্রত্যাবর্ত্তন

শিল্পা— শ্রীফণীভূষণ গুপু

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

"জানেন, নারাণী পিসীমার কি সেবাটা করেছে ? তার ক্বতজ্ঞতার ঋণ…"

ধীক্ষ বাধা দিয়া কহিল "পরিশোধের কি অক্ত উপায় নাই?"

"টাকা দিয়ে না কি ?···ও, আমি ভূলে গিছলুম,আপনি যে এখন বড়লোক···অনেক টাকা রোজগার করেন··এ আপনারই শোভা পায়। কিন্তু দেগুন, টাকার মাপকাটিতে সব জিনিষের যাচাই হয় না। থাক্গে, আমি যখন অন্ধরোধ করছি···"

"তুমি আমার কে যে অক্সায় অমুরোধ করলেই…"

"কেই নর ? · · · আমি আপনার কেই নর ? · · · হাঁ৷, সত্যিই আনি আপনার কেই নর, আজ থেকে এই জেনে রাগুন,— আরু আমি ইচ্ছে করি—আপনাব সঙ্গে আমাব যেন আর কথনও দেখা না হয় · · ''

এমন সময় নীচে হইতে হরিচরণের গলার সাড়া পাওয়া গেল "বৌরাণা, আস্থন, এঁরা আব উপবে গাবেন না… রাত হয়ে গেছে।"

কল্যাণী ক্রত নীচে নামিয়া গেল। ধীরু বারাপ্তায় রেলিংটা ধরিয়া যেমন দাঁড়াইয়া ছিল তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার মুথখানা এক নিমেষে মুত্যু-বিবর্ণীকৃত মুথের স্তায় কালো হইল, ত্বই চোখ বাহিয়া কয় ফোটা তপ্ত অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

٤ >

দিন হই কাটিয়া গেছে, কল্যাণী আর নারাণীদের বাড়ী 
যায় নাই এবং দয়দেবীর কোন খবরই সে জানে না। কিন্তু
ভাহার মনটা এই হই দিন ধরিয়া আর সব বিষয় ঠেলিয়া
কেবল ধীরুর কথা লইয়াই তোলাপাড়া করিয়াছে। কেন
যে আর ধীরু বিবাহ করিবে না, ইহা স্বচ্ছ স্ফটিকের মতন
পরিকার হইলেও কল্যাণী সে দিকে চাহিতে সাহস করিল
না-জোর করিয়া ভাহার দৃষ্টি অন্স দিকে ফিরাইল।
ভাহার বৃক্টা গর্বা ও তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিতে চাহিলেও, কি
জানি কেন, ভাহার অন্তরাআ ইহাতে যোগ দিতে পারিল না।
ধীরুর ছু:থটাই বেশা করিয়া ভাহার বৃক্কে বাজিল। ভাহার মনে
হইল 'ছি: ছি: অমন রুঢ় কঠিন কথা সে বলিয়া আসিল কি
করিয়া ! পিসীমার অস্থাথে ভাহাকে ছুটো সান্ধনার কথা

না বলিয়া, পাশে থাকিয়া সাহায্য না করিয়া, এই বিপদের
সময় তাহার গায়ে জলস্ত আগুন ছড়াইয়া দিয়া আফিলাম ?
পিদীমাকে হারানো যে তার কতথানি ব্যথা, দে যে কত বড়
সর্বনাশ ইছা ত নিজের অবিদিত নাই! জানিয়া, ব্ঝিয়া,
তাহাকে এরূপ নিচুর ভাবে আঘাত করিলাম ? কেন ?
কিদের এ জালা ?' ভাবিতে ভাবিতে কল্যানা শিহরিয়া
উঠিল। হায়, যে তাহার জাঁবনের প্রতি অণুপরমাণুতে
মিশাইয়া আছে, তাহাকেই বলিয়া আফিলান "তোমার সঙ্গে
আমার আর কথনও যেন দেখা না হয়!" কল্যানার মনটা
নিজের প্রতি ক্লোভে ও ধিকারে ভরিয়া উঠিল এবং ধীরুর
কাছে অপরাধের ক্লনা চাহিবার জন্ত দে অধীর হইল।
কাদম্বনী ব্যন্তভাবে আফিয়া বলিল, "বউ, দাদা বল্লন, তৈরী
হয়ে নাও, গাড়ী এসেছে, সারনাথ দেখতে যাবে! নাও,
ওঠ, আর দেরী ক'রো না, আমাদের হয়ে গ্রেছ।"

"আমি যাব না, তোমরা যাও।"

কাদখিনা বিশ্বরে কল্যাণীর পানে চাহিয়া কহিল "সে কি? কাল বলে থাব,—গাড়ী ঠিক করা হল আন আজ বলছ যাব না? নাও, চং রাথ, ওঠা!"

"সানি যাব না, বিরক্ত করো না।"

"কেন ?…এর মধ্যে কি হল ?"

"জানি না, বকিও না, যাও!"

কাদখিনী মুথ ভার করিয়া চলিয়া গেল ! কল্যাণী ভাবিল, "ছিঃ ছিঃ, পিসীনাই বা কি ভাবিতেছেন ? হয় ত মনে করিয়াছেন, কল্যাণী আজ ঐশ্বর্যোর মধ্যে ভুবিয়া সেহ, মমতা, কৃতজ্ঞতা, সব বিসর্জন দিয়াছে। এত যে তাহাকে ভালবাসিতাম, সব ভুলিয়া গেল !"

জগদীশবাবু আসিয়া বিরক্তভাবে বলিলেন "এক ঘণ্টা ধরে গাড়ী এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে, চীৎকার করে গলা ফাটালুম, গ্রাহ্ম হচ্ছে না ?"

শ্রামি ত ঠাকুরঝিকে বলে দিলুম যাব না, ভোমরা যাও!"

"থাবে না কেন? তবে কাল গাড়ী ঠিক করতে বল্লে কেন শ"

"আমার ঘাট হরেছে! তোমরা যাও না বাপু, তোমাদের পায়ে ত শেকল দিইনি ?"

চেয়ারথানা টানিয়া লইয়া ধপাস্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া

জগদীশবাবু বলিলেন "দেখ নতুন বৌ, তুমি কি ভেবেছ তা জানি না : কিন্তু মাতুষের সহার একটা সীমা আছে। তুমি কি মনে কর, ভোমায় বিয়ে করেছি বলে তোমার কাছে একটা মন্ত বড় অপরাধ করেছি ! তোমাদের কি এতে কিছু উপকার হয় নি ? একজন কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোককে—"

বাধা দিয়া কল্যাণী চোথমুথ লাল করিয়া কহিল "তোমরাই বা কি মনে করেছ? আমি ত তোমাদের কেনা वीमी नहे, य जामात रूथ जरूथ थोक्ट नाहे, महाहे তোমাদের হুকুমে চলতে হবে···· "

জগদীশ বাবু কল্যাণীর পানে চাহিয়া হতাশভাবে বলিলেন "কি বলছ নতুন বৌ ? আমরা তোমার সঙ্গে দাসী বাঁদির মতন ব্যবহার করি ? এই কথা ভূমি বল্লে ?"

क्लानी निक्छत तरिल।

জগদীশবাবু বলিলেন "তোমার কি হয়েছে বল ত ? আজ তুদিন ধরে মুথ শুকিয়ে বেড়াচ্ছ,—কাদী বলে ভাল করে থাও না, কি হয়েছে ? খুলে বল।"

কল্যাণী মৃতুকঠে বলিল "কি আবার হবে ?"

"নিশ্চর কিছু হরেছে…মামী কিছু বলেছে ?…লক্ষীটি বল " জগদীশবাবু উঠিয়া আসিয়া কলাাণীর পিঠে হাত দিয়া নেহপূর্ণকণ্ঠে বলিলেন "ছি:, এ রকম করে না, বল—কি श्टायट्य ?"

কল্যাণী মৃত্কঠে বলিল, "সত্যি কিছুই হয় নি, আমার মনটা ভাল নেই, তাই যাব না। তুমি রাগ করো না।"

"মন ভাল নেই কেন ? বুড়োর সঙ্গে ঘর করা " একটা ভ্রাকুটি করিয়া কল্যাণী বলিল "যাও—"

"তা যাচ্ছি, কিন্তু কি হয়েছে বল ত? না বল্লে আমি ছাড়চি না।" কল্যাণী একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল "আমাদের গাঁরের পিনীমা এথানে আছেন, সেদিন অস্থুখ দেখে এসেছি বলেছিলুম না; আজ হদিন যেতে পারিনি, কোন প্ররও পাই নি · · · বুড়ামাসুষ কেমন আছেন—এই विद्मदन .. "

বাধা দিয়া জগদীশবাবু বলিলেন "তুমি একটি সাত্ত পাগল ! যেতেই বা কে মানা করেছে, আর থবরই বা নাওনি কেন? কোথায় তাঁরা আছেন, চল · · "

"তোমাকে আর যেতে হবে না, নেতা ও হরির মাকে নিয়ে আমি যাচ্ছি। তুমি এদেন নিয়ে সাননাপ যাও।"

জগদীশবাবু হাসিয়া বলিলেন "অর্দ্ধ অঙ্গই যথন এথানে থাকল, তখন আর আমি কই গেলুম !"

"না, যাও, ছি: মামী, ঠাকুরঝি এরা সব কি মনে ক্লরবে ?"

"মনে করবে তোমার পোষা……"

বাধা দিয়া কলাণী বলিল "দেখ, আবার ওই সব কথা বল্লে—" জগদীশবাবু হাসিয়া বলিলেন "আচ্ছা, আচ্ছা, বলব না, মনে মনেই জানা থাক, কেমন ? এস, তাহলে ওই গাড়ীতেই যাবে।" কল্যাণী জগদীশবাবুর অন্সরণ করিল।

গাড়ীথানা আসিয়া গলির মোড়ে লাগিতেই কল্যাণী নামিয়া পড়িল ও হরির মাকে সঙ্গে লইয়াচলিল যতুবাবুর বাড়ী। বুক তার প্রচণ্ড দোলে ছলিতেছিল। বাড়ীর ক্বাট ঠেলিয়া ভিতরে আফিতেই দেখিল, নীচে কেহ নাই। একটা बि थाना मां किट्टि हिन, म এकवात कनागीत गान हा जिन। হরির মা বলিল "আমি তাহলে নেতার মঙ্গে বাজার চয়ু বউদি, আমার হারর জন্মে একটা ডিবে কিনবো তার মেরেটার জন্যে—"

"আচ্ছা ভূই যা, বাজার করে আয়।" কল্যাণী উপনে উঠিয়া দয়াদেবীর ঘরের সামনে আসিয়া দেখিল, যর শৃক্ত— নারাণী বসিয়া বটি দিয়া ফল কাটিতেছে! সে থানিকটা বিষ্ট্রে মত দাঁড়াইয়া রহিল নারাণী কল্যাণীর পানে চাহিতেই কল্যাণী জিজ্ঞানা করিল "পিনীমা ?

"নাই।"

কল্যাণীর পায়ের তলায় মেঝেটা ছলিয়া উঠিল ৷ সে একটা অক্ষুট শব্দ করিয়া বসিয়া পড়িল ৷ নারাণী ক্রন্নন জড়িত-ম্বরে কহিল "আপনিও সেই চলে গেলেন, পিগাঁমাও কেমন নিঝুম হয়ে পড়লেন, তার পর আর প্রায় জ্ঞান ছিল না: শেষে কিছুক্ষণের জন্য একটু জ্ঞান হয়েছিল !"

· कन्तानी विनन "कथन इन १"

"का**न** ভোরবেলা।"

কল্যাণাকে কে যেন চাবুক মারিল। সে ভাবিল, কেমন করিয়া আর ধীরুকে সে মুখ দেখাইবে ? তাহার এই বিপদে, বিদেশে, সহায়হীন অবস্থায় কাছে থাকিয়াও কোন উপকার করিতে পারিলাম না, পিসীমার সঙ্গে শেষ দেখাটাও হইল না। পিছনে পদ শব্দে মুখ তুলিতেই দেখে—ধীক্ত কতকগুলি নালসা, পাঁকাটি লইয়া আসিতেছে, এবং তাহার পশ্চাতে

একজন যুবক, তাহারও হাতে কি সব রহিয়াছে। कैनानी মাথার কাপড় টানিয়া বরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল, তাহার বক্ষ দ্রুতভাবে স্পন্দিত হইতে লাগিল। ধীরু ঘরের সামনে আসিয়া জিনিষগুলা দরজার কাছে রাখিয়া নারাণীকে বলিল "এই নাও, সব জিনিষ কেনা হয়েছে, তোমার বাবা বাজার করে স্পাসছেন।" পরে কল্যাণীর দিকে ফিরিয়া সহজভাবেই বলিল "এই যে কলি, সব শুনেছ ত ? এখন দাঁড়িয়ে থেকে যাতে পিসীমার কাজ উদ্ধার হয় কর! নারাণী একা ছেলেমাত্রয—তোমরা এখন এখানে আছ ত ?"

"হাা; বাড়ী থেকে কেউ এলেন না ?"

"না, বড় বউদির অস্ত্রথ, না হলে হয়ত তিনি আসতেন। আমার বন্ধু মণিকে টেলিগ্রাম করেছিলুম, ও খুব সময়েই এসে পড়েছিল, ও আর বহুবাবু সব করেছেন, আমাকে কিছু দেণতে হয়নি !" একটু থানিয়া পুনরায় ভারী গলায় বলিল, "শেষ সময়ে পিসীমা একবার তোমাকে খুঁজেছিলেন; কিন্তু অত রাত্রে আর সময়ও ছিল না, তারই থানিকক্ষণ বাদেই কিনা · · · "

কল্যাণী আঁচলে চোথ মুছিল। তাহার মনটা অন্ত-শোচনায় ভরিয়া উঠিল। সে নিজেকে সহস্র ধিকার দিয়া মনে মনে বলিল 'ওরে হতভাগী, তোর অভিমানটাই বড় হইল ১ আব এ অভিমান কাহার উপবে ১ যে তোকে স্বুখী দেখিবে বলিয়াই অনন্ত তুঃখের বোঝা নিজের মাথায় তুলিয়া লইয়াছে, তাহার এই তুঃসময়ে পাশে না থাকিয়া · · · · '

ধীক পুনরায় বলিল "তোমাব কাছে আমার যত অপরাধই হয়ে থাক, এইটা শুধু বিশ্বাস করো, যে ইচ্ছে করে কোনও দিন আমি তোমায় কষ্ট দিতে পারি না! যে যন্ত্রণার মাঝে ও যে অবস্থায় দিন কেটেছে, তোমার ত অজানা নাই, তাই মনে করে ক্ষমা করতে চেষ্টা করো !"

কল্যাণীর বুকটা তুলিয়া ফুলিয়া উঠিল। ক্ষমা ? অপরাধ কোথায়? ওগো, অসীম ভালবাসা বুকের মধ্যে পুষিয়া রাথিয়াছিলে বলিয়াই ত অনম্ভ তৃ:থের বোঝা নিজের মাথায় তুলিয়া লইয়াছ। চির স্নেহণাল অন্তর দিয়া কেবল বাহিরের ত্: এটাই বড় করিয়া দেখিলে, একবার ভাবিলে না যে এই তুচ্ছ অলঙ্কার ঐশ্বর্য্য কোনও দিনই আনাব অন্তরের শুক্ততা পূর্ণ করিতে পারিবে না। এই মিথ্যা যে সত্যের মুখোস পুরিয়া যৌবনের প্রথম আনন্দ, জীবনের

সমত্ত স্থুপকে বিক্বত করিয়া দিয়াছে, তাহা সে কি করিয়া বলিবে। কল্যাণী ঘাড় হেঁট করিয়া বসিন্ধ ছিল, কয় ফোঁটা জল তাহার চোথের কোএ হইতে ্করিয়া পড়িল। এমন সময় হরির মা আঁচলে করিয়া কি লইয়া উপরে আসিয়া দাঁড়াইতেই ধ্রীরু জিজ্ঞাসা করিল "কে গা ?"

মাথায় কাপড়টা টানিয়া দিয়া হরির মা বলিল "আমি বউমার **সঙ্গে** এসেছি।"

"ও:⋯তোমার ঝি এসেছে কলি।"

কল্যাণী বাহিরে আসিয়া মণিকে দেখিয়া আবার পিছাইয়া আসিতেই, ধীরু বলিল "মণিকে আর লজা করতে হবে না। মণি, এই কল্যাণী।" মণি আসিয়া কল্যাণীকে প্রণাম করিয়া কহিল "আমি আপনার ছোট ভাই ... দিদি।"

কল্যাণী মৃত্কণ্ঠে কহিল "বেঁচে থাক ভাই, রাজা হও।" পরে হরির মাকে কহিল, "তুমি বাড়ী যাও হরির মা, ঠাকুর-ঝিকে বলো আমি বিকেলে যাব। আমার পিসীমা মারা গেছেন।" হরির মা কহিল "আহা"!—ঝি চলিয়া গেলে কল্যাণী নারাণীকে কহিল, "মালসা গুলো ধুয়ে রাখ নারাণী, আমি ফলগুলো কাটছি।"

ধীরু নারাণীকে বলিল "মণিকে একটু চা খাওয়াও নারাণী, আর কিছু থাবার…"

বাগা দিয়া মণি কহিল "থাবার থাব না, শুধু একটু চা হলেই হবে।"

नातानी चाफ़ दरं कि कित्रा नीति हिना राम । कनानी হাত ধুইয়া ফল কাটিতে লাগিল। ধীরু কহিল "মনে করছি— শ তিনেক ব্রাহ্মণ আর একশো দণ্ডী থাওয়াব।"

কল্যাণী কহিল "সে ভালই হবে, কিন্তু কাঙ্গালীদেরও …" "হাা, তাদের জন্মে কি রক্ম কি করা যায় বল ত ?" "চিড়ে মুড়কী সন্দেশ আর পরসা দিলে মন্দ হয় না।"

ু"বেশ বলেছ, সেই ব্যবস্থাই কর। পিসীমার কাজ আমি ভাল করে করতে চাই। তাঁর যে কত পয়সা আমি নষ্ট করছি সে ত জান ? আর ছেলেবেলায় মা গেছেন—মনেও न्हे, शिनीमारे आमात्र मात्र आमत्त..." धीकृत गमाठा धतिन्ना আণিয়া চোথের পাতা ভিজিল।

যতুবাবু বাড়ীতে ঢুকিয়া বাজার রাথিয়া উপরে আণিয়া ধীরুকে কহিলেন "ভটচায্যি মশাই ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করবেন বলেছেন। আর মঠে মহারাজের সঙ্গে দেখা করে দণ্ডীদের আস্থার ব্যবস্থা করবেন। এই যে মা **ল**ন্দ্রী এসেছেন! কতক্ষণ মার আসা হল ?"

कनानी मृत्र कर्छ कहिन "এই घर्णीथात्मक इन এসেছি।"

ধীরু উঠিয়া ওঘরে মণির নিকট গেল।

যত্নাবু কহিলেন, "তাব পর সব শুনেছ ত মা ? আহা, **দিদি ছিলেন, নারাণীর ভাবনা আমায় ভাবতে হয় নি।**"

কলাণী কোন কথা কছিল না।

বহুবাবু পুনরায় বলিলেন "দিদির বড় ইচ্ছে ছিল, ধীরুর সঙ্গে নারাণীর বিয়ে দেন, আমাকে আশাও দিয়েছিলেন... তাই বলি মা, কাজ কর্ম্ম চকে গেলে, তুমি যদি ধীরুকে বলে একটা পাকাপাকি কর .. "

বাগা দিয়া কলাণী কুঞ্চিতভাবে বলিল "আনাকে আব এব মধ্যে জড়াবেন না কাবা, আপনিই "

"হা, হা, আমি ত বলবই, তবে কি না তমিও থেকে মা জোর কবে বলে কমে আমাব দায় উদ্ধার কবে দাও। আমাৰ নেয়েকে ত দেখছ, দেখতে শুনতে ত আৰু মন্দ নয়, किन्न भग्नमा त्नरे नत्नरे जात स्मार्यका व नष्ट्र स्टिक्स व्यात ताथा हला ना।" कलानी (कान कथा विलल ना। যতুবাবু বলিলেন "কাজকর্ম মিটুক, এব পব কথা হবে। তুমি ত এখন কাশাতে থাকবে মা!" কল্পাণী নতবদনে ঘাড় নাড়িল। যত্বাবু চলিয়া গেলে নাবাণী আসিয়া কহিল "হবিষ্মির যোগাড় হয়ে গেছে দিনি <u>।</u>"

"তাহলে চান করে হবিষ্যি চড়াতে বলু না।"

"ত্নি বল দিদি, আমি ওঘরে যাব না।"

"(क्स, या मां, वल्हा मां · "

"ওঘরে আর কে যে আছে "

"কে আবার? শুধু মণি আছে! আচ্ছা আমিই যাচ্ছি।" কল্যাণী উঠিয়া পাশের ঘরে যাইয়া ধীরুকে বলিল "হবিষ্মিৰ যোগাড় হয়েছে**, স্নান করে আস্থন**, চড়িয়ে দেবেন।"

"চল" বলিয়া ধীরু কল্যাণীর অহুসরণ করিল।

বৈকালে ধারু ছোট ঘর্থানায় একথানা কম্বলের উপর শুইরা ছিল, অদূবে মণি তাহার শ্যায় ঘুমাইতেছে। যতুবাবু সকালে নারাণার বিবাহ লইয়া কল্যাণীকে যাহা বলিতেছিলেন তাহার কতকাংশ ধীক শুনিয়াছিল। এখন সে সেই বিষয় লইয়াই তোলাপাড়া করিতে লাগিল। কি কবা গায়।

কেমন করিয়া এ ঋণ পরিশোধ হয় ৷ এই সমস্তার মীমাংসা হইলেই সকলের সঙ্গে তাহার দেনা-পাওনা একরকম মিটিয়া যায়, সে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারে। কোন বন্ধন নাই, কোন আকর্ষণ নাই, কালের প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে চলিবে, যেখানে যতদুরেই হউক না কেন, তাহার জন্ম কাহারও আর উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা নাই! সত্যই কি কেহ তাহার কথা আর ভাবিবে না ? কল্যাণীও না ? কল্যাণীর কণা মনে হইতেই তাহার প্রাণটা মর্ম্মভেদী স্বরে বলিয়া উঠিল : "তাহাকে যদি আর না দেখিতাম, তাহা হইলে ভাল হইত ৷ কেন আবার দেখিলাম ? সদয়বীণাৰ প্রতি তারে এক দিন যে ঝকার উঠিয়াছিল, আজও ত সে স্তবেব রেশ থামিয়া যায় নাই… তেমনি মধুৰ তেমনি করুণ না, তাহার নিক্ট হইতে পলাইতে হইবে, যত শাঘ্ৰ হয়, দূবে বহুদূরে ! কল্যাণীর সেদিনের কথাটা তাহার মনে হইল "আর আপনার সঙ্গে আমাৰ কথনও দেখা না হয়।" তুইজনে বাচিয়া থাকিবে, এই পৃথিবীতে থাকিবে, তবু আর কথনও দেখা হইবে না? এ যে মৃত্যুব চেয়েও ভয়ানক শাস্তি। বেশ, তাহাই হইবে, এ পারে তোনাতে আনাতে এই শেষ দাক্ষাং! ধীরু ছুই হাতে মুখ ঢাকিল। কতক্ষণ কাটিয়া গেছে, তাহার খেয়াল নাই, সহসা মৃতস্পর্শে মৃথ তুলিতেই দেখিল-মণি তাহার পাশে বসিয়া আছে।

> মণি বলিল "ছি: ওঠ, রাতদিন এমনি পড়ে কাঁদবে? কেউ চিরদিন বেঁচে থাকে না !"

> ধীরু উঠিয়া বসিল, চোথ মুছিয়া বলিল ''মণি, আমার একটা কথা রাথবি ?"

''বল, ভোমার কোন্ কথাটা রাখিনি ?"

"সে জানি বলেই বলছি ৷ তোর ঋণ আমি এ জীবনে अक्षरङ পারব ना…" वाधा मिया मिन विमान, "यां ७—वादन বকো না, এখন কি করতে হবে বল ?"

ধীক মণির হাত হুটো চাপিয়া ধরিয়া মিনতিভরা কর্ঠে **কহিল, "আমার পিনীর ঋণ তোকে শুধতে হবে,—তোকে** নারাণীকে বিয়ে করতে হবে।"

মণি ধীরুর দিকে চাহিতেই ধীরু কহিল, "আমার কোন কিছুই তোর ত অজানা নাই, অমায় এ বিপদ থেকে উদ্ধার কর ভাই, ... আর আমি জোর করে বল্ছি ... তুই কথনও অস্থা হবিনি নারাণা বড় ভাল মেয়ে খোমি নিজের বোনের

চেয়ে ওকে কম মনে করি না! ওর কাজ কর্ম্ম, যত্ন সেবা·····"

মণি হাসিয়া বলিল, "তোমার আর সার্টিফিকেট দিতে হবে না, আমার চোখ আছে।"

"তা হলে কি বলিস—তুই ওকে বিয়ে করবি ?"

"ওঁদৈর যদি কোন আপত্তি না থাকে, তা হলে আমার অমত নেই।"

ধীরু আনন্দে মণিকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "বাচালি ভাই, তোর ভাল হবে আমি বলছি দেখিস" বলিয়া তাড়াতাড়ি থবের বাহিরে আসিয়া বহুবাবুব কাছে গিয়া বলিল "মণির সঙ্গে নারাণীর বে দিতে আপনার কোন আপত্তি আছে ? মণি বাপেব এক ছেলেল পড়ছে আর ওদের যথেষ্ট ট্রাকা কড়ি আছে জানেন ?"

যত্বাবু হতবৃদ্ধির মতন ধীরুর পানে চাহিয়া বিশ্বয় ভরা কর্চে বলিলেন "মণির সঙ্গে নাবাণীর বিয়ে? আমার আপত্তি? কিছুমাত্র না। এত সৌভাগ্য নারাণী তোমাব বোনের মতন—তার বাতে ভাল হয় ."

ধীরু বাধা দিয়া কহিল "হ্যা—আনি শপথ করে বলছি, মণি নারাণীর অযোগ্য নয়, সে স্থখী হবে।"

"বেশ বাবা, ভূমি দাঁড়িয়ে থেকে ভোমার বোনেব বিয়ে দাও !"

ধীরু আর না দাড়াইয়া সেথান হইতে একরকম ছুটিরা দয়াদেবীর ঘরে গেল। কল্যাণী নারাণীর চুল বাধিয়া দিতেছিল। কোন কথা না বলিয়া ধীরু গিয়া একেবারে নারাণীর হাত ধরিয়া টানিয়া হাসীতে হাসিতে বলিল "এস, তোমার বিয়ে, দেখরে এস কলি, পিশার ঋণ শেষধ করছি, আর কিছু তুমি আমায় বলতে পারবে না।" নারাণীকে একেবারে মণির সামনে দাঁড় করাইয়া ধীক কহিল "এই নে মণি, একে গ্রহণ কর! আমি আশীর্কাদ করছি তুই স্থথী হবি।" এই বলিয়া নারাণীর হাত লইয়া মণির হাতের উপর রাখিল। লক্ষার সঙ্কোচে নারাণী কাঁপিতেছিল। ধীকর কথা শেষ হইতেই, সে নত হইয়া তাহাকে প্রণাম করিল; ও তাহার বড় ছটি চোথ হইতে কয় ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। ধীক তাহার মাথায় হাত রাথিয়া বলিল "আশির্কাদ করি, স্থথে থাক, পিসীমাও তোমায় স্বর্গ থেকে আশীর্কাদ করছেন! ধার হাতে তোমায় আজ তুলে দিলুম জেনো, সে দেবতা!"

যত্বাব্ আসিলে নণি তাঁর পারের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল। কল্যাণী অদূরে দাঁড়াইয়া ছিল। নণি কল্যাণীর পায়ের ধূলা লইয়া হাসিয়া বলিল "কৈ দিদি, আশিকাদ কর্লেন না ?"

"দীর্ঘজীবী হয়ে ছজনে স্থেথে থাক ভাই, এর বড় আনির্বাদ আমি জানি না।" নারাণী আমিয়া কল্যাণীকে প্রণান করিয়া তাহার কাছ ঘে সিয়া দাঁড়াইতেই, কল্যাণী তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইল; আর তাহার সজল দৃষ্টি ঘরের মধ্যে একজনের প্রতি নিবদ্ধ ছিল যাহার থাম-থেয়ালা জীবনের অন্তরালে একটা ত্যাগণীল প্রাণ লুকানো আছে, য়াকে কেহ কোন দিন খুঁজিয়া পায় নাই, কেহ কোন দিন পাইবে না! তপথিনী কল্যাণী আজ ছুই চোথ মেলিয়া তাহাকেই দেখিতে লাগিল—আর তাহার চক্ষের জল শ্রদ্ধা ও ভক্তির অর্থ্য লইয়া এই নীরব উপাসনার মাঝে গোপনাব বাথার পজা সাক্ষ করিল।

সমাপ্ত

## জলপথে ক'দিন

## শ্ৰীজয় শ্ৰী বে'ষ

আমাদের দেশে কত যে স্থন্দর যায়গা, কত যে স্থন্দর দৃশ্য আছে, তা বোলে শেষ করা যায় না; কিন্তু কেহই নৃতন দেশে যেতে চান না। না হোলে, আজকাল যে রকম হাওয়া-থাওয়ার রেওয়াজ উঠেছে, তাতে বংসরের মধ্যে একবার সকলেই বাড়ীর বাহিরে বিদেশে পদার্পণ করেন; কিন্তু সে কেবল কয়েকটী দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

আবার তারিই মধ্যে থাদের একটু বেশা দুরে যাবার

ইচ্ছা থাকে, তারা ভারতের মধ্যে তেমন উপযুক্ত স্বাস্থ্যকর দেশ একেবারেই দেখতে পান না,—তা যতই স্বাস্থ্যকর এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ভূষিত যায়গা দেশের মধ্যে থাকুক না কেন। কাজেই তাঁরা একেবারে পশ্চিমে ধাওয়া করেন। অথবা তাঁরা দেশের চারিদিক দেখার চেয়ে বাহিরে যাওয়া এবং দেখা সব চেয়ে সৌভাগ্য মনে করেন।

আমার এ পথের দৃশ্য বাঙ্গালীর কাছে একেবারে নৃতন

नम्र। यथन दिन कान्यानी अमिरक दिन शिलन नारे, তথন আসাম যেতে হোলে সকলকে এই পথেই যেতে হোত। রেল হোয়ে এই পথ সকলেই বৰ্জন কোরেছেন। কেবল ইয়োরোপীয়েরাই এথনও মধ্যে মধ্যে এই পথে প্রাক্বতিক দৃষ্ট উপভোগ করবার জন্ম এবং শিকারের স্থ পুরা-মাত্রায় মেটাবার জন্ম গিয়ে থাকেন। ত্রকজন দেশীয়ও কথনও কথনও এদিকে কেবল শিকার করবার জন্য এসে থাকেন।

আমার মতে, কেবল শিকার করবার জন্ম আমার দেশের লোক এদিকে না এসে, যদি স্বাস্থ্য সঞ্চয়ের জন্মও এদিকে আসেন, তাহলে সে সম্বন্ধে তাঁদের ঠকতে হবে না। এই পথে যদি অন্ততঃ দশ দিনের জক্মও কেউ আনেন, তাহলে একমাস পুরীতে থাকায় যে স্বাস্থ্যলাভ হয়, তার দিগুণ স্বাস্থ্য লাভ হতে পারে।

প্রথমত: স্থানার দুখ্য উপভোগ হয়,—গঙ্গার, পদ্মার, বন্ধপুত্রের নির্মাল হাওয়ায় শরীরের সমস্ত গ্রানি ধুয়ে ফেলা যায়, এবং মর্কোপরি দেশেব মঙ্গেও অনেকটা পরিচয় হয়। সেইজক্স আনি সকলকে অন্পরোধ করি যে, যারা কেবল প্রকৃতির লীলাভূমি আসামে বেড়াতে মেতে চান, ভাঁরা মেন রেলপথে না গিয়ে জ্লপথেই যান।

কলিকাতার ম্যাকনীল কোম্পানীর আসাম-স্থন্যবন ভেসপাচ নানে ষ্টীনার লাইনে ডিব্রুগড় পর্যান্ত যাওয়া যায়। অনেকে গোগালন্দ পর্যান্ত এই ষ্টানারে গিয়ে গোগালন্দ হোতে রেলে কলিকাতায় ফিরে আসেন।

গোয়ালন্দ পর্যান্ত যারা যান, তাঁরা কেবল স্থন্দর্বন দেখতে ও স্থন্দর্বনে শিকার কোরতেই যান। যাঁদের শিকারের সথ আছে, এই পথে তাঁদের সে সথ খুব মিটতে পারে। কারণ দব রকম শিকার এ পথে পাওয়া যায়, এবং ষ্টীমারের লোকেরাও শিকারে অনেক সাহায্য করে। তবে স্থলরবন পর্যান্ত গেলে বেশী শিকার পাওয়া যায় না। ব্রহ্মপুত্রে শিকার মজম।

স্থ্নরবন পর্য্যন্ত গেলে অনেক স্থ্নর স্থানর দৃষ্ট দেথবারও বাকি থেকে যায়। সেই কারণে, আমার মতে, গোঁহাটি পর্যান্ত যাওয়াই ভাল। তা হোলে কলিকাতা থেকে আসাম পর্যান্ত দেশের দৃশ্য উপভোগ করা যায়।

সাধারণতঃ এ ষ্টামারে যাত্রী বড় থাকে না। ত্ব একজন

যারা থাকেন, তাঁরা সবই ইয়োরোপীয়; এবং এঁদের মধ্যে বেশীর ভাগই গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত গিয়ে থাকেন।

আমাদের সঙ্গে চুটী ইয়োরোপীয় মহিলা যাত্রী ছিলেন। ওাঁরা গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত গিয়েছিলেন। আর কেউই ছিলেন না।

ষ্টীমারে থাকবার বন্দোবস্ত বেশ ভাল এবং নারেক, লম্বর ও কর্ম্মচারীরা যাত্রীদের বেশ যত্ন নিয়ে থাকেন।

এখন আর বেশা কথা না বাড়িয়ে, আমার দিনলিপির সাহায্যে পথের দুশ্মের বর্ণনা করবার চেষ্টা করি।

৬ই ফেব্রুয়ারি— গত কল্য রাত্রি ১০টার সময় জগন্নাথ ঘাটে এসে ম্যাকনীল কোম্পানীর "তারকী" নামক ষ্টীনারে এসে নিজেদের ক্যাবিন দখল কোরে উঠা গেছে। আজ ভোরে ৬টার সময় ষ্টামার ছাড়বার কথা ছিল, কিন্তু বিছানা ছেড়ে উঠে দেখি যে, ঘাট থেকে ষ্টামার মান্দ-গাঙ্গে এসে নোষ্ণর কোরে দাড়িয়ে আছে – হাবড়ার পুল খুলবার অপেক্ষায়। হাওড়ার পুল খুলতে বেলা ৮টা বাজল। ৮টার সময় স্থীনার হাওড়া থেকে ছাড়ল। কলিকাতা ছাড়বার পরেই গঙ্গার হুধারে অসংখ্য জুট-নিল ও ইটথোলা। সব জুটনিলগুলাই ইংরাজদের:—একটীও বান্ধালিদের নাই। কলিকাতা হোতে চেঙ্গাইল পর্যান্ত গঙ্গার এক পার্শ্বের তীরে সবই জুটনিল। আর অপর পার্শ্বে ইটথোলা; এবং বজবজের তেল ও পেটোলের ওদাম। তারমওহারবার ও পোর্ট ক্যানিং ছাড়বার পরই সমুদ্রগামী বড় বড় জাহাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ হোতে লাগল। তথন বুঝলাম যে, সমুদ্রে আসতে আর বেশি দেরী নেই। গঙ্গার মুগও এথানে থুব চওড়া,—একৃল ওকৃল দেখা যায় না। তার পর থানিক পরেই অল্লকণের জন্য সমুদ্রে এসে পড়া গেল। এইথানে এক দিকে কেবল জল—কোথাও লাল ও কোথাও নীল; এবং খুব ঝড়ের মত বাতাস। এইথানে বড় চমৎকার দেথতে। না দেথলে কেবল লিখে বর্ণনা হয় না—এত স্থন্দর। এইথানে খুব Seagull দেখা যেতে লাগল। একটুক্ষণ পরেই আমাদের ष्टीमात्र घृदत - स्टम्पत्रवरानत्र थारमञ्ज मरधा योवात क्रम्य नमीत মধ্যে চললো। থানিক যাবার পরই mudpointa এসে স্থুন্দরবনের খালের মধ্যে এসে পড়া গেল। দিনের বেলা হোলে এথানকার কোটো লওয়া যেতো,—যায়গাটা এত স্থলর; কিন্তু সন্ধ্যে হোয়ে যাওয়ায় ছবি নেওয়া হোলো না।

এইখানে বেশ বড় একটা গ্রাম আছে। তথন সেথানে কাঁসরঘণ্টা বাজিয়ে, আলো দিয়ে কোনো দেবালুয়ে আরতি
হোচ্ছিলো—ধূপ ধূনার গন্ধ পর্যান্ত ষ্ঠীমারে ভেসে আসছিলো।
এই গ্রামেই ষ্ঠীমার থেকে আড়কাটা (Pilot) নেমে
গেল। ডাঙ্গা থেকে নৌকা এসে তাকে নামিয়ে নিয়ে গেল।
তার পর অন্ধকারে আর কিছুই দেথবার উপায় থাকলো না।
খানিক পরেই জল মাপবার ধুম পোড়ে গেল।

পই—আজ উঠেই দেখি চারিদিকে কেবল জল,—ডাঙ্গার মূর্ত্তি বড় দেখা যায় না। এইখানে নদী থূব চওড়া—ভোরে নদীর উপর ঘন কুয়াসার ফাঁকে এইখানে ফুর্যোদায় দেখতে যে কত স্থানর, সে দৃখ্য না দেখলে বোঝান যায় না। মাঝে মাঝে চড়া; আর তাতে কাদাখোচা ও টাল পাখী সব ডাকাডাকি কোরছে। এই সব পাখী দেখে বোট থেকেই আঠুমরা গুলা করলুম; কিন্তু একটা জথম হওয়া ছাড়া আর সবঙলাই পালালো।

এইখানে ত্ধারেই ঘন সবুজ গাছের জঙ্গল। কেবলই সবুজ,—একটা শুকনা গাছও নেই। মাঝে মাঝে নানারকম পামগাছের কুঞ্জ দেখা যেতে লাগলো। খুব সম্ভব এই পামগাছের পাতা এখান থেকে লোকে কেটে নৌকা বোঝাই কোরে নিয়ে যায়; এবং সাধারণে তাকেই গোলপাতা বোলে থাকে। এই সবুজ গাছের বঙ্গে নদীর জলও কতক ভাগ একেবারে সবুজ। এই দৃশু যে কি স্থন্দর এবং কি অপরূপ—তা চোথে না দেখলে বোঝা যায় না। মাঝে মাঝে ছাই-রঙ্গের বড় হাসও দেখতে পাওয়া যেতে লাগলো। এই হাস দেখে আবার গুলি করা গেল; কিম্ব গুলি ততদ্র পৌছাল না,—হাসগুলি শঙ্গ শুনেই উড়ে পালাল। মান্থ্যের চিহ্নও নাই—কেবল জঙ্গল।

বেলা হোতে নদী ক্রমে সরু হোয়ে এল, আর তার সঞ্চে সীমারও অনবরত গোলকধাঁধার মত ঘুরে ঘুরে চোলতে লাগল। এইথানে মাঝে মাঝে কাঠ বোঝাই নৌকা ও কাঁচা গোলপাতা-বোঝাই নোকা দেখা যেতে লাগলো। নৌকার উপর বড় বড় জল-ভরা তিজেল। এথানকার জল লোনা সেই জক্ত কাঠরিয়ারা ঐ অঞ্চলে আসবার সময় খাবার জল সঙ্গে কোরে আনে। এইথানে আবার হাঁস দেখে রাইকেল চালাতে গিয়ে রাইফেল আটকে গেল। তথনই রাইফেল ঠিক কোরতে গিয়ে সীমার এগিয়ে চোলে এল, কাজেই পাখী

আর মারা হোল না। তুপুর বেলা এ ফটা হাঁস মারা হোল; স্থল্বনে এই প্রথম শিকার আমাদের হোল।

বিকাল বেলা মাঝে মাঝে হরিণের পাল জঙ্গলের মধ্যে নির্ভয়ে থেলা কোরছে, আরু ষ্টীমারের দিকে তাকিয়ে দেখছে দেখা গেল। জঙ্গলের ভিতর এদের খেলা দেখবার জিনিস। হরিণ দেখেই আবার আমাদের শিকারের সথ বেডে উঠল। গুলি কোরতে ততদূর গুলি পোছাল না। বন্দুকের **শব্দ** শুনে হরিণগুলা থেলা বন্ধ কোরে একযোগে সকলে থমকে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলু,৷ খুব সম্ভব তাদের এভাবে এই রকম কোরে কেউ রিরক্ত করে না, তাই তারা ভয় না পেয়ে অবাক হোয়ে চেয়েই রইল। ষ্টীনার থানিক এগুবার পর আর এক পা**ল** হরিণ আমাদের চোগে প*ড*তে আবার গুলি করা হোল। সেই শুলি একটা হরিণের পায়ে লাগাতে সকলে দৌড়ে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হোয়ে গেল। এই পর্য্যন্ত স্থন্দরবনের শিকারের পর্ব্ব। এদিকে নদী কোথাও গুব সরু, আবার কোথাও খুব চওডা। আর এই নদীতে অসংখ্য থাল এসে পোড়েছে। এই সন খালের মধ্য দিয়াই কাঠুরিয়ারা নৌকা নিয়ে গিয়ে ঙ্গদ্ধল থেকে কাঠ আনে।

৮ই - কাল রাত্রি ১০ টায় থুলনায় পৌছান গিয়াছিল। সে সময় ঘুমের পূজায় ব্যস্ত থাকায় কেবল মাল উঠান ও নামানর শব্দই কাণে ভেসে আসছিল। তার পর সকালে উঠেই দেখি যে, আমাদের ষ্টামারের সঙ্গে একটা মাল-বোঝাই গাধাবোট জোড়া হয়েছে। গাধা বোটটীর নাম "স্থ**লতানা"।** এই লেজুড়টী থুব সম্ভব থুলনায় জোড়া হয়েছিল। আজকে তুধারেই ছোট ছোট গ্রাম ও আবাদ, জঙ্গলের চিহ্ন বড় নাই। এখানে বেশার ভাগ বাড়ীই টীলার উপর,— টীনের সীট দিয়ে তৈরী। এদিকে কিন্তু একটা জিনিস দেখতে পাওয়া গে**ল** না। উলুবেড়ের পর নারিকেল গাছ একেবারে দেখা যায় সবই থেজুর গাছ। সকালে ৭টা বাজতেই আমাদের ষ্টীমার ও গাধাবোট চড়াতে আটনে গেল। এসব যায়গায় ষ্টীমার আটকালে যতক্ষণ না জোয়ার আসে ততক্ষণ ষ্টীমার এক পাও নড়ান খায় না। কাজেই ১২টার সময় জোয়ার আসলে পর ষ্টীমার ছাড়ল। এই পথের অস্থবিধা কেবল এইটুকুই যে মাঝে মাঝে ষ্টীমার আটকে যাওয়াতে ঠিক নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট যায়গায় পৌছায় না। সেই জন্স ধৈর্য্য ও অবকাশের বিশেষ প্রয়োজন।

এখানে মোটেই জঙ্গল নাই। মাঝে মাঝে টেলিগ্রাফের পোষ্ঠও দেখা যেতে লাগল, কোঠা বাড়ীও তুএকটা দেখা গেল। এইখানে একবার ফোটো তোলা হোল। ক্রমে ক্রমে উলপুর, জলাপুর, ও কালীগ্রাম ষ্ট্রীমার ষ্টেসন ছাড়িয়ে এসে সন্ধ্যে ৬টার সময় একটা বড় নদীর মুখে ষ্টীনার আবার আটকে গেল। ষ্টীনার ষ্টেসনগুলি সব ছিটে বেড়ার ও তিন **मिरक तिला (में अर्थ)**—नारम माञ श्रिमन। वर्षात ममत्र जन বাড়লে এই সব প্রেসন তুলে নিয়ে যেতে হয়—তাই এভাবে তৈরী।

৯ই – কাল সন্ধ্যেবেলা স্থীমার আটকাবার পর আজ ভোর ৫টার সময়, জোয়ার আসবার পর আবার ষ্টীমার ছां ज़ल। এই সময় এই ছুই নদীর মুখে ফুর্য্যোদয়ের দুখা वष्ठ सम्बत्। जलात तः ठिक एग लाग व्यक्तिरागाः আর সূর্য্যের রং ঠিক যেন গলান লোহার মত। আছ মাদারিপুরে পৌছান গেল। এখানে নদী বেশী চওড়া ত্রধারেই কেবল বড় বড় পাটের গুদান, আর ছোট টিনের বাড়ী। এথানেও সব বাড়া টীলার উপর তৈরী। এথানেও পাটের গুদাম ইংরাজদের ও মাডোয়ারী-দের। বাঙ্গালীদের একটাও নাই। অথচ পাট বাঙ্গালাব একেবারে নিজম্ব জিনিস। এক যায়গায় নদীর কাছে বড় প্রকাত পাইপ বসান হোয়েছে এবং মন্ত বাঁধ বাঁধা হোয়েছে —দেখে মনে হোল, এখানে water works হবে। এই যায়গাটায় অনেক বড় বড় কোঠাবাড়ী দেখা গেল। এই সমন্ত ছাড়িয়ে আদবার থানিক, পরেই ষ্টানার একটা বড় নদীতে এসে পোড়ল, এবং এখানে তাহার "স্থলতানা"কে মাঝ-গাঙ্গে ছেড়ে দিয়ে "গঞ্জাম" নামক আর একখানা গাধাবোটুকে সহচরী কোরে থানিক এগোবার পরেই আবার নদীতে আটকে গেল। এদিকে একেবারে জঙ্গল নাই—কেবল বড় বড় মাঠ। থুব সম্ভব সব মাঠেই পাটের চাব হয়।

এখন বেলা ১২টা। এখানে গ্রামের অনেক ছেলে মেয়ে বউ, ঝি ষ্টামার দেখতে ডাঙ্গায় জড় হোল ; এবং একটা ছোট্র মেয়ে ষ্টামারে উঠে এসে আমার সামনে উপস্থিত হোল। জিজ্ঞাসা করায় বোললে যে সে আমাকে দেখতে এসেছে। খুব সম্ভব এর পূর্ব্বে তারা আমার মত এমন অম্ভূত জীব দেখে নাই। ডাঙ্গার উপব জলের ধারে একটা লোক একটা ছোট

হাঁড়ীতে একটী সরু ছোট সবুঙ্গ রঙ্গের গায়ে কালো কালো চক্রের মত দাগওলা সাপ এনেছিল। সে সাপটিকে বার কোরে জল থাওয়াতে লাগল। জিজ্ঞাসা করার বোললে যে তারা কলিক্শতায় সাপ চালান দেয়—২ টাকা ২॥০ টাকা ্রতক একটা সাপের দাম পড়ে। আমরা জিজ্ঞাসা কোরলাম যে সাপের বিষদাত নিশ্চয় ভেকে দেওয়া হোয়েছে। তাতে সে বোললে যে না দাত ভালা হয় নাই,—তারা ঔষধত মন্ত্র জানে, তাই তাদের সাপ কামডায় না। একজন কয়েকটা বোয়াল মাছ ও একটা ছোট কালবোস মাছ নিয়ে যাচ্ছিল। বিক্রী কোরবে কি না জিজ্ঞাসা করায় বোললে যে ১০১ টাকা কোরে এক একটা বেচতে পারে। কাজেই মাছের আশা ছাড়তে হোল। ষ্টীমারের কর্মচারীদের এ কথার অর্থ জিজ্ঞাসা করায় বোললে যে ওরা ষ্টীমারের লোকদের পারতপক্ষে কোন জিনিস বিক্রী কোরতে চার না, তাই অত দান বোললে। তার পর বেলা ৪টার মনয় স্থীনার ছাড়ল এবং দরে। ৭টা আন্দান্ধ পদান এমে পোড়ল। রাভ হওয়ায় এথানে কিছুই দেখতে পাওয়া গেল না। তার পর রাত ১১টার সময় কোন এক যায়গায় স্থামার দাড়িয়ে, মাল উঠাবার নামাবার পালা আরম্ভ কোরল, এবং আর একটা নামগোত্রবিহীন গাধাবোটকে সহচরী কোরল।

১০ই—আজ দকালে উঠে দেখি—পদ্মার উপর ষ্টামার কাদিরপুর গ্রামের পাশে দাঁড়িয়ে মাল নামাচ্ছে। এই কাদিরপুরেই ভাগ্যকুলের রাজাদেব বাড়ী। আমরা **ডাঙ্গার** থানিকক্ষণের জন্ম নামলাম। এথানে পদ্মার পাড সব ভান্ধা এবং বার্টাওলা সব টীলার উপর তৈরী এবং বাড়ীর চারিধারে বিচেকলার গাছ ও গেঁসারীর ক্ষেত। এ**কটা** লোক এক-ধামা থেজুরে গুড় নিয়ে বাজারে বিক্রী কোরতে যাচ্ছিল। আমরা কিছু গুড় কিনতে চাইলাম। প্রথমে কিছুতেই সে দেবে না। তার পর অনেক বলা-কহার পর, দশ আনা কোরে সের যদি আমরা দিতে রাজি হই, তাহলে বিক্রী কোরতে পারে জানাল। তথন আমরা তাতেই রাজি হোয়ে ৫ সের গুড় সওদা কোরলাম। তার পরে মাছের জন্ম থানিকক্ষণ চেষ্টা করা হোল, কিন্তু মাছ পাওয়া গেল না। ভাগ্যকুলের রাজাদের বাড়ী দেথবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ষ্টীমার রাজপ্রাসাদের বিপরীত তীরে নোকর করায় দেখা হোল না ; তবে সেথানকার লোকেরা বোললে

যে প্রাসাদ বরাবরই বন্ধ থাকে, কেবল বংসরাস্তে পুশুজার সময় যথন একবার রাজারা সপরিবারে কলিকণতা হোতে ভাগ্যকুলে পদার্পণ করেন, তথনই যা জল-জল্লাট দেখা যায়। রাজাদের নিজেদের স্থীনার আছে, তাইতেই তাঁরা আসেন। এর পর স্থীমার ছাড়বার ভোঁ দিতে, স্থীমারে এসে আবাব আসন গাড়া হোলো। তার পর স্থীমার নিজের সহচরত্বয় গঞ্জাম ও গাধাবোটটীকে মাঝ দরিবার বেখে এগিয়ে চোললেন। এইবার কুতবপুর পদ্মা নামক স্থৌনন এসে দাড়ান গেল। এথানে খুব কাছাকাছি ছোট ছোট গ্রাম আছে। এদিকে রেল লাইন নাই – স্থীমারেই যাওয়া-আসা কোরতে হয়। এখানে খুব বড় বড় বাছ পোড়ে বোয়েছে দেখা গেল। এগুলা

Seagull মারে না; কারণ, Seaguliই তীর আসন্ন হওয়ার থবর দেয়। কাজেই Seagull মারা স্থগিত রইল। এখানেও "শিখ" এলো এবং যাত্রী উঠিয়ে ও নামিয়ে চোলে গেল। এই সব যায়গায় গ্রাম অনেক দূরে—চারিদিকে ক্ষেত—বেশার ভাগ থেঁসারী ও সরিষা। স্টীমারের প্রেসন ছিটে বেড়ার ও করগেট সীটের। শুনলাম যে বর্ষার সময় এই সব যায়গা জলে ভেসে যায় – স্টীমার প্রেসন আরও দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে হয় এবং স্টীমাব তথন সেইখানে লাগে। সেইজক্ষ সব প্রেসনই ছিটেবেড়ার—যাতে কোরে প্রেসন তুলে নিয়ে যাবার ম্বিধা হবে। অর্থাৎ এদিককার সব স্টীমার-প্রেসনগুলিই গাযাবর। আমাদের স্টীমার আবার এথান থেকে ফিরে,



বশিষ্ঠ আশ্রম

চালানের মাছ, তাই কিনবার ইচ্ছা সাম্বেও কেনা হোলো না।
এই সময় আর একথানা খ্রীনার—নাম "শিথ"—অনেক যাত্রী
ও পার্ম্বেল নিয়ে এল এবং যাত্রী ও পার্ম্বেল নামিয়ে ও
উঠিয়ে চোলে গেল। তাব পর বিকালে মৈনট নামক আর
একটা গ্রামে খ্রীমার নোঙ্গর কোরলো। এথানে অনেক
Sengull দেগতে পাওয়া গেল। খ্রীমারের লোকেরা এঁকে
Sengull মারতে বলায়, ইনি বোললেন যে জাহাজের
লোকদের Sengull মারতে নাই। তথন খ্রীমারের
লোকদের বোললে যে আমরা ত কেরাণী। বড় বড় জাহাজের
লোকদের মারতে না থাকে—আমাদের মারতে দোষ কি ?
তথন ইনি বোললেন যে, বিলাতি জাহাজের লোকেরা কথনও

তার সহচর "গঞ্জাম" ও গাধা-বোটটাকে নিয়ে গোয়ালন্দের অভিমুখে যাত্রা কোরলেন। আমাদের সহ্যাত্রিনী চটী ত ষ্টীমারকে পূর্বের যায়গায় ফিরে যেতে দেখে অধীর হোয়ে উঠলেন। তাঁদের না কি কলিকাতা ষ্টীমার কোম্পানীর আফিসে বোলেছিল যে, তিন দিনে গোয়ালন্দ পৌছান যায়। তাই তাঁরা বুঝি তাঁদের কোন আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা কুরবার বন্দোবস্ত কোরেছিলেন। এদিকে তিন দিনের স্থলে কাদির-পুর পোঁছাতেই ৪ দিন লেগে

গেল দেখে এবং গোয়ালন্দে সেদিন রাত্রি ১০ টার পূর্ব্বে পৌছান সম্ভব হবে না শুনে তাঁরা ত একেবাবে অস্থির। অবশ্য যদি স্থীমার ত্রদিন ওইভাবে না আটকাত তাহলে তৃতীয় দিন রাত্রে গোয়ালন্দ পৌছান যেত। একে ত মাল-বোঝাই স্থীমার—মেলবাহী স্থীমার হোলে হালকা হয়—আটকাবার সম্ভাবনা কম হয়। কিয় মালবাহী স্থীমার একে বড় স্থীমার—তাতে মাল বোঝাই হওয়াতে আরো ভারী হয়। সেই জক্ত এর পৌছাবার নির্দিষ্ট সময় সম্বন্ধে বিশ্বাস করা চলে না। কাজেই এথানে ওরকম সময় হিসাব কোরে আসা চলে না। তাতে এই লাইনে আসার সমস্ত মাধুর্যাই নষ্ট হয়।

এই সময় সন্ধ্যে হোয়ে আসায় সূর্য্যদেব অন্ত যাচ্ছেন।

এখন যা পদ্মার বাহার সে উপভোগ করবার জিনিস—
বর্ণনা করবার নয়ন নীল জলে কে যেন আবির গুলে ছেড়ে
দিয়েছে। চারিদিকে সবুজ তীর,। চড়াগুলাও সবুজ ঘাসে
ঢাকা থাকায় ছোট ছোট দ্বীপের আকার ধারণ কোরেছে।
লালে সবুজে মিলে বড় চমৎকার দৃশ্য।

প্রায় রাত্রি ১১টার সময় গোয়ালন্দে এসে পৌছান গেল। তথন ইনি ডাঙ্গার নেমে চিঠি ডাকে ছাড়লেন। আমার ধারণা ছিল যে গোরালন্দ খুব সম্ভব বড় ষ্টীমার প্রেসন হবে,—ক্রেটীতে আলো থাকবে। কিন্তু এথানেও সেই ছিটে বেড়ার প্রেসন, বাঁশের জেটী, আলোর নামও নাই! ছ'চারটা যাও আছে, সে কেবল অন্ধকার বাড়াবার জন্য।

শুড় কলিকাতার চালান যার। আরিচাতে উনি নামলেন
শিকার করবার জক্স। গোটাকতক ঘুঘু শিকার কোরলেন,
আর ৪টা ডাব । ৮০ আনা দিয়ে কিনে আনলেন। কলিকাতার, বোধ হয় ৮০ আনায় এই ৪টা ডাব পাওয়া
যেত, কিন্তু এদিকে নারিকেলের অভাব মনে হোল।
আবার স্থামার ছাড়ল। এখন কেবলই জলের রাশি আর
মাঝে মাঝে চড়া। নদীর পাড় দেখতেই পাওয়া যায়
না। চড়াগুলাতে কোন-কোনটায় হই একটা বাড়া
আছে, ক্ষেত আছে। দেইজক্য দেখতে ছোট ছোট দ্বীপের
মত হোয়েছে। এদিকে চড়ার অল্প নীচে জেলেরা বেড়া
জাল দিয়ে গোটা পুতে মাছ ধোরছে। চারিদিকে ডিকি,



ষ্টীমারের কর্ম্মচারিবৃন্দ

এও পদ্মার অফুগ্রহেব জক্ত বর্ণার সময় তুলে নিয়ে যেতে হয়। কথনও এক জ্বাগায় থাকে না। তথন হতাশ হোয়ে সেদিনকার মত বিশ্রাম।

১১ই—আজ সকালে উঠে দেখি—গোয়ালন্দেই আছি।
প্রায় বেলা ৮টার সময় গোয়ালন্দ ছাড়া গেল। তার পর
"আরিচা" নামক এক গ্রামে এসে পোঁছান গেল। এদিকে
নারিকেল গাছ ছ একটা দেখা গেল। এত দিন নারিকেল গাছ একটাও দেখতে পাওয়া যায় নাই,—কেবলই খেজুর গাছ। সেই জন্তই বোধ হয় এদিকে গুড় এত সন্তা এবং প্রচুর পাওয়া যায়, এবং খুব সম্ভব এদিক থেকেই বেশী নৌকা, ও বড় বড় মাল বোঝাই নৌকাও দেখতে পাওয়া গেল। ইতি পূর্বে বড় নৌকা দেখতে পাওয়া যায় নাই। থানিক পরে "নৃতন ভারঙ্গা" বোলে আর একটা ষ্টেসনে আসা গেল। এথানে বিশেষ কিছুই নাই। বিকালে ৫টার সময় "বিনানি" বোলে আর একটা ষ্টেমনে এসে পড়া গেল। এইখানে প্রথম সারেঙ্গ নেমে গেল। সেছুটী নিয়ে বাড়ী গেল। তার যায়গায় তার সহকারী সারেঙ্গ কাজ কোরবে। এখানে উনি নেমে ১২টা পাখী শিকার কোরলেন। তিনটা ষ্টীমারের লোকদের দেওয়া গেল, বাকিগুলা নিজেদের সদ্বাবহারে লাগান হোল। এখানে লাউ, বেগুন, মুরগী, হাঁস ও ডিম খুব বেচতে এসেছিল। এই প্রথম ষ্টামারের চড়া। চড়াগুলোকে অনেক সময় তীর বোলে ভ্রম হয়। কাছে জিনিস বেচতে দেখলাম,—না হোলে সাধারণতঃ ষ্টীমারের লোকদের কাছে বড় কেউ জিনিস বেচতে আসে

চড়াতে থুব পাখী বোসে ছিল, কিন্তু rang এর বাহিরে থাকায় মারা গেল না। এদিকে নোকা খুবই কম। না। যা কিছু দরকার—দূরের বাজার থেকে আনতে হয়।: চড়াগুলা সাদা বালিতে ভরা, সবুজের চিহ্নও নাই।



শুকেশ্বর

ঘাটের উপরই অনেক দোকান। কাছেই একটা মিষ্টান্নের দোকানের কাছে থুব জটলা হচ্ছিল, আর তার সঙ্গে মিষ্টিমুখও অনেকেই কোরছিলেন। তার পর সন্ধে হওয়ায় ষ্টীমার এথান থেকে ছাড়ল।



মাদারিপুর

১২ই- আজ ভোরে দেখি-পদ্মা ছেড়ে যমুনায় এসেছি। যদিও পদ্মা থে:ক যমুনায় যাওয়া অসম্ভব ব্যাপার, তবুও আমরা যমুনার এলাম। অর্থাৎ এটা ব্রহ্মপুলেরই থানিক ভাগ, তবে লোকে একে যমুনাই বলে। এথানে নদী ভয়ানক চওড়া, তীর দেখাই যায় না, মাঝে মাঝে কেবলই

পদ্মার চড়াতে যেমন সবুজ ঘাস ও গাছ পালার বাহার, সে রকম দৃশ্র এদিককার ,চড়াতে নাই। একটা চড়ায় কতকগুলা হাঁদ বোদে ছিল,—গুলি করা হোল—কিন্তু অতদুরে গুলি পৌছাল না। ৮টার সময় একটা ছোট

> ষ্টেসনে এসে পড়াগেল। নাম দেখতে গেলাম; কিন্তু বোডে লালরং ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। কাজেই এ যায়গার কি নাম জানতে পারলাম না। এথানে শিকার করবার জন্ম ডাঙ্গায় নামা হোল; কিন্তু কোন শিকারই পাওয়া গেল না।

তার পর বেলা ১২টা নাগাদ পোড়াবাড়ী নামক আর একটা ষ্টেগনে আগা গেল। এথানে

শিকার কোরতে যাওয়া হোল। হুটা ঘুঘু ছাড়া নেমে আর কিছুই পা⁄ওয়া গেল না। একটা ষ্টীমারের কেরাণীকে দেওয়া হোল, আর একটা নিজেদের রাখা হোল। একটা সারস পাথীর বাসায় গোটাকতক সারস দেখা গেল। সেধানে তারা ডিম দিয়েছে এবং

অনেক দিন থেকে আছে বোলে সারস পাথীগুলা গ্রামের লোকেরা মারতে দিলে না।

বেলা ¢টার সময় সিরাজগঞ্জ এসে পৌছান গেল। সিরাজগঞ্জ ষ্টেসন খুব বড় হবে ননে কোরে টাকাকড়ি নিয়ে ডালায় নামা গেল। কিন্তু ঘাটে উঠে শুনা গেল যে, ঘাটের উপর গাড়ী ইত্যাদি কিছুই পাওয়া যায় না। সমস্তই সহরের মধ্যে। প্রায় দেড় হু মাইল হেঁটে গেলে পর পাওয়া যায়। ষ্টীমার ষ্টেসন থেকে কেবল গরুর গাড়ীই সহরে যায়। সাধারণত: সকলেই আজকাল টেণেই সিরাজগঞ্জ যাতায়াত করেন। কাজেই গাড়ী, পান্ধী রেল প্রেসনে সব পাওয়া যায়। ষ্টীমার ষ্টেসনে কেবল মাল নিয়ে যাবাব

রাত ২টা থেকে ষ্টামার এথানে রোয়েছে। বেলা ৯টার সময় ষ্টীমার "এথান থেকে ছাড়ল। এথানে শিকার কোরতে নামা হোল। ঘুঘু, পানকৌড়ি, বক মেরে আনা হোল।

> এইবার ব্রহ্মপুত্রে আসা গেল। এদিকে কেবলই জল, আর নীল আকাশ। মাঝে মাঝে মাদা চড়া,—তীর দেখাই যার না। আকাশ ও জলের মাঝে চডাগুলা ঠিক যেন সাদা মেঘের মত-বড় স্থন্দর দৃশ্য। সবুজ কিছুই চোড়থ পড়ে না। ডাঙ্গা চড়া থেকে প্রায় >॥ মাইল দূরে। অনেক লক্ষ্য কোরে দেখলে অল্প ধোঁয়ার মত একটু তীরের রেথা দেখতে পাওয়া যায়। না হলে কেবল জল ও আকাশ। যথন ষ্টীমার চড়ার পাশ দিয়ে যাচ্ছে, তথন



ষ্টীমার "তারকী"

<del>জক্ত</del> গরুর গাড়ী যাতায়াত করে। তথন সহর দেথবার **আশা ছেড়ে দিয়ে ঘাটেই অল্প বেড়ান হোল। ঘাটে**র উপর ছিটেবেড়ার ঘরে চিঁড়ে, গুড় ও মনিহারির দোকান। মাত্র মালগাড়ী ও বড় বড় নোকা দাড়িয়ে আছে। আর किছूरे नारे। य तकम छिमन स्ट मत आगा গিয়াছিল সে সব কিছুই নর। এও গোয়ালনের মত বর্ষার সময় দুরে সরিয়ে নিয়ে যেতে হয়।

যাটে একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হোল। তাঁর সঙ্গে অনেকরকম কথা হোল। তিনি ধান, চাল, চিনি ইত্যাদির ব্যবসা করেন।

১৩ই—আজ ভোরে উঠে দেখি—ষ্টামার জগরাথগঞ্জে।

ষ্টীমার চলাব জন্ম জলের চেউ লেগে চড়া থেকে ঝরণার মত ঝুর ঝুর কোরে বালি ধ্বসে পোড়ছে।

বিকালের দিকে সবজ চড়া নজরে পোড়তে লাগল। তীরও অল্প অল্প নেতে লাগল। এই সব চড়ায় খুব হাঁস, চকাচকী ও চাহা ছিল। এদিকে খুব শিকার। যাদের শিকারের স্থ, তাঁরা যদি সারেক্সকে বোলে ষ্টামার থেকে জালিবোট নিয়ে নেমে গিয়ে শিকার করেন, তাহলে অনেক শিকার পান। ষ্টীমার থেকে এই সব পাথী এত দূরে বনে আছে যে থালি চে।থে দেখা যায় না, দূরবীণ দিয়ে দেখতে হয়। আর ষ্টামারও সে দিকে যেতে পারে না ; কাবু:।, সে দিকে জল বড় কম। আমাদের তত সময় না থাকায়,

এদিকে মাছ খুব, কি & একেবারে স্বাদবিহীন। পদ্মার মত সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করা যায় নাই। হাঁসের ঝাঁক থুব বোসে ছিল, যেন ঠিক জলের উপর কে কাল জাল রেখে মাছের স্বাদ নয়।

দিয়েছে। এক একটা ঝাকে প্রায় ৫০০ হাঁস। এই রক্ষ

কিছুই নেই,—সমস্তই ১৪ই---আজ উল্লেখযোগ্য



থা িয়া পরিবার

একটা বাঁকে স্থানার থেকে গুলি চালান হোল, কিন্তু একটাও পোড়ল না।

এবার ফুলছডি ঘাটে আসা গেল। এথানে ঘাটে নেমে থানিক বেড়ান গেল। এই ঘাটে একটা স্থন্দর কেবিন দেওয়া flat ছিল, তাতে বোধ হয় এই ষ্টীমার কোম্পানীর কোনও officer পরিবার নিয়ে বোয়েছেন। তাঁর কয়েকটী ছেলেমেয়ে ঘাটের উপর থেলা কোরছিল। বেভাবার পর একটা মাঠে পড়া গেল। নেথানে একটা আন্ত গরুর কঙ্কাল পোড়ে রোয়েছে। বর্গার সময় যথন জল বাড়ে, তথন থুব সম্ভব এই গরুতী এইথানে ডুবে যায়, তারই কঙ্কাল পোডে আছে বোধ হয়।

এখানে কয়েকটা ড্রেজার রোগেছে। খুব সম্ভব, ষ্টীমার যাতায়াতের যায়গাটার বালি এই ড্রেজারে কোরে পরিষ্কার করা হয়। না হোলে, যে রকম চড়ার আধিক্য, তাতে মনে হয়, ডেক্স না কোরলে ষ্টীমার যাওয়ার উপায়ই থাকবে না।

একটা flat এর উপর কয়েকটা goods train বোঝাই রয়েছে। কোথায় নিয়ে যাবে জানতে পারলাম না। তবে trainগুলা দেখে বোধ হল meter gaug এর গাড়ী।

আজকাল খুব কই ও ইলিশ মাছ খাওয়া হোচেছ।

, কালকের মত। কেবল মাঝে নাঝে গ্রাম আজ দেখা যাছে। না হোলে, দেই জলের রাশি. জল ও আকাশকে সাদা চডায় ভাগ কোরে রেথেছে।

হঠাৎ আজ তুপুর বেলা ষ্টীমারের এঞ্জিন বন্ধ হোরে ষ্টীমার থেমে গেল: ব্যাপার দেখে কণ্ডা নেমে গিয়ে কিছ এঞ্জিনিয়ারিং কোরে এলেন। তার পর একটা নৌকা নিয়ে চড়ার গিয়ে গোটাকতক চাহা মেরে আনলেন। এই নৌকা



বিশপ জল-প্রপাত

কোরে কতকগুলি লোক ষ্টীমার দেখতে এসেছিল। তারা নৌকা বাইতে রাজি না হওয়ায় ষ্টীমারের গোটকতক থালাসী নিয়ে নৌকা বেয়ে চড়ায় গেলেন। নৌকার লোকগুলা ষ্টীমারের আগাগোড়া বেশ ভাল কোরৈ দেখে চোলে গেল।

আজ সারেন্দের ও ষ্টীমারের সমস্ত কেরাণীর এমন কি Butlan এর পর্যান্ত ফোটো লওয়া হোল।

১৫ই—কাল রাত্রে "ধুবড়ি ঘাটে" পৌছাতে এক বান্ধালী Civil Surgeon ষ্টীমারে উঠেছিলেন। তিনি বিলাসীপাভা পর্যান্ত যাবেন।

আজ সকালে উঠে দেখি—ষ্টীমার স্থির ভাবে দাঁডিয়ে রোয়েছে, এবং চারিদিক ঘন কুয়াসায় ঢাকা,—এক হাত দুরে কি আছে দেথবার উপায় নাই এমনি কুয়াসা। সেই জন্ত:

দাঁড় কোরিয়ে অনেক রকমে সাহায্য করে। এরা একটা খাসি ও ভাল চাল এনে বেশ ভাল কোরে পোলাও ও কালিয়া রেঁধে থাওয়া-দাওয়া কোরল।

় বিকালে ৫টার সময় "গোয়ালপাড়া" পৌছান গেল। এইবার বেশ বড বড পাহাড দেখতে পাওয়া যেতে লাগল। প্রায় নদীর উপরেই পাহাড়—ঘন-<del>জঙ্গ</del>লে ভরা। পাহাড়ের কোলে ছোট ছোট লাল বাঙ্গলা বাড়ী এবং পাহাড়ের পাশ দিয়ে লাল মাটির রাস্তা, বড় স্থন্দর দেখতে।

ঘাটের উপর একটা যায়গাতে অনেক তূলা বস্তাতে বোঝাই ছচ্ছিল। খুব সম্ভব, এখানে তূলার চাষ হয় এবং তূলা চালান যায়। এদিকে ব্ৰহ্মপুত্ৰে খুব স্ৰোত।

আজ এখানে হাটবার ছিল। মস্ত হাট বোসেছিল।

হাট থেকে রসগোল্লা ও নিমকি কিনে আনা হোল। কলিকাতা ছাড়বার পর আজ প্রথম রসগোল্লা থা ওয়া হোল। ষ্টীমার যদি আর কুয়াসার জন্ম না দাড়ায়, কিম্বা বালিতে না অটকায়, তাহলে কাল বেলা ১২টা নাগাদ গোহাটী পৌছান যাবে।



এথান থেকে "পলাশবাড়ী" ষ্টেসনে এদেছি দেখলাম। যাবার পথে, বেলা ভটার সময় স্থীমার আবার চড়ায় আটকে গেল। এথানে কেবল হীমারের লোকদের এবং আড়কাটীর দোষে সীমার আটকায়; না হোলে আজ বিকেলে গোহাটী পোঁছান যেত। এদিকের দাঁড়ি মাঝি এবং আড়কাটী সমস্তই हिम्मुहानी,--भाष्ट्रेना (थरक काष्ट्रिशंत हास्त्र अनिरक आरम । পদ্মা ছাড়বার পর আর বাঙ্গালী দাড়ি-মাঝি দেখা যায় না। ষ্টীমার যথন যাচ্ছিল তখন তার প্রায় ২০০ গঞ্জ দূরে একটা খড-বোঝাই নৌকা চডায় আটকে রোয়েছে এবং কতকগুলা লোক সেই নৌকা টানাটানি কোরছে দেখা গেল। সেখানে লোকগুলার মাত্র হাঁটু পর্যান্ত পৌছেছে—যদিও সেই দিকেই ষ্টামার যাবার চিহ্ন রোয়েছে। কলিকাতা ছাড়বার পর্ট নদীর উপরে বাঁ-ধারে ষ্টীমার ঘাবার নির্দিষ্ট রান্ডায় কাঠের



উমানন্দ দ্বীপ

ষ্টীমার মধ্য রাত্রি থেকে দাড়িয়ে আছে। প্রায় বেলা ১২টার সময় কুয়াসা পরিষ্ঠার হবার পর ষ্ঠীমার আন্তে আন্তে চোলতে আরম্ভ কোরলো এবং বেলা ১২টা আন্দাব্ধ বিলাদীপাড়ায় পৌছাল। এইবার পাহাড়ের রাজ্যে আসা গেল। এখন দূরে পাহাড় দেখা যেতে লাগল। Civil Surgeon মহাশয় শ্রীযুক্ত অরবিন্দ যোষের খুড়খশুর, আমার 🗸 পিতৃদেবের সঙ্গে এঁর খুবই জানাশোনা ছিল,—তাঁর বিষয় অনেক কথাই বোলছিলেন। মেজ পিশে মহাশয়দের সঙ্গে খুব আলাপ আছে। লোকটা খুব গল্প কোরতে পারেন।

আজ সারেক ও ষ্টীমারের কর্মচারীদের feast করবার জন্ত কিছু বকশিশ দেওরা হোরেছিল; কারণ, এরা ধার্তীদের यञ्ज थुवरे जिन्न धावः नीशम् अन्त विवास नाराया करत । বিশেষ কোরে শিকার করবার সময় নৌকা দিয়ে এবং ইীমার পোষ্ট গাঁথা আছে। স্থন্দর্বন পর্যান্ত এই পোষ্টে সাদ্ধা রং করা টীন লাগান আছে যাতে কোরে রাত্রে ষ্টীমা<del>র</del> দিক ভূল না ও দিকে জল কম—আবার আটকে যাবে। তার চেরে

এই রাত্রে আর কোথা যাবে—এইথানেই আজ থাক।

কাজেই ইনিও থেকে গেলেন। এই সব শুনে আমরাত অস্থির হোয়ে পড়লাম: কারণ, আমাদের অবকাশ শেষ হোরে আসছে। কাজেই আমরা ষ্টীমারের কেরাণীদের ডেকে করাতে, তারা বোললে যে— আমরা আর কি কোরতে পারি ? ক লিকাতায় বা গৌহাটীতে কোম্পানীর কাছে অনুযোগ কোরে চিঠি দিন। এই ষ্টীমারে

এইথানেই আজ বিশ্রাম কর।

এই রকম হোয়ে থাকে। তথনই ষ্টীমার কোম্পানীর নামে চিঠির থসড়া কোরতে লেগে যাওয়া গেল। গৌহাটী পৌছে চিঠি পাঠান হবে।



অৰুশ্বতী-গুহা

স্থন্দর্বন ছাড়বার পর এই পোষ্টগুলার কেবল ক্রদের মত কাঠ লাগান আছে ; এবং রাত্রে এই কাঠগুলাতে তেলের লঠন জেলে দেওয়া হয়। এই লঠন জালবার জন্ম ষ্টীমার কোম্পানীর লোক আছে; এবং পল্লা ছাড়বার পর আড়কাটীর ( Pilot ) ব্যবস্থা আছে—জল চিনে যাবার জন্ম। কিন্তু আডকাটীরা কথনও বোধ হয় জল দেখে না যে কোথায় কত আছে,—যদিও এর क्छ शैमात काम्भानी जात्मत त्नेका निरहिष्क । না হোলে ওইথানে থড়-বোঝাই নৌকাটার অসহায় অবস্থা দেখেও সেইখান দিয়েই ষ্টীমার নিয়ে যেতে লাগল—খদিও তার কিছু পাশে বেশী জল ছিল। যতক্ষণ আড়কাটী ষ্টীমারে থাকে, ততক্ষণ তার নির্দেশ মত সারেঙ্গকে ষ্টীমার নিয়ে যেতে হয়। কাজেই অল্প দূর যাওরার পরই ষ্টামার আটকে গেল; এবং হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও ষ্টীমার একেবারে অচল হোয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। ইতি মধ্যে বেলা ১২টা নাগাদ গৌহাটী থেকে "শিলওয়ারী" নামক আর একটা ষ্টীমার ফিরে আসছিল। সে এসে অনেক টানাটানি কোরে আমাদের ষ্টামারথানাকে সন্ধ্যে ৭টার সময় **हफा (थरक रोटन वांत्र रकांत्ररम । श्रीमांत्र हफा रथरक रवित्रांश** যাবার নাম কোরলে না,—এইথানেই ্রইল। কারণ, "भिन्शातीत" मारतक आभारमत मारतकरक र्वान्तम स्य



বিডন জল-প্রপাত

আজ সকালে ষ্টীমার গৌহাটী পৌছাবার জন্ম ছাড়ল। আমরাও নিজেদের জিনিসপত্র সব গুছিয়ে বাক্সবন্দী কোরে এসে স্থির হোরে বোসলাম।

ইতিমধ্যে চড়ার দিকে চেয়ে দেখি—চড়াতে কালো কালো কাঠের মত কি সব পোড়ে রয়েছে। দূরবীণ দিয়ে দেখি যে মন্ত বড় বড় কুনীর প্রকাণ্ড হাঁ কোরে চড়ায় খ্রে রোয়েছে। কুমীরের নাম শুনবামাত্র উনি বন্দুকের বাক্স খুলে বন্দুক রাইফেল গুলি ইত্যাদি নিয়ে কুমীরের উপর গুলি করবার জক্ত প্রস্তুত। কিন্তু কুমীরগুলা অনেক দূরে,—গুলি অতদূর পৌছাবে কি না সন্দেহ। তবুও সারেশ্ব যতদুর পারলে ততদুর ষ্টানার চড়ার দিকে এগিয়ে নিয়ে গেল। তার চেয়ে বেশী নিয়ে গেলে গোঁহাটী পোঁছানর আশা দু একদিনের মত



আসাম কাউন্সিল-গৃহ

ছেড়ে দিতে হয়; কারণ, জল এত কম যে ষ্টামার আটকানার ষোলমানা সম্ভাবনা। এক জালিবোট খুলে নিয়ে তাতে কোরে চড়ার কাছে গেলে হোতে পারে; কিন্তু তাতেও অন্তত: তু এক ঘণ্টা সময় চাই। কাজেই হীমার থেকেই গুলি চালাতে আরম্ভ কোরলেন। গুলি কিন্তু একটাও পোঁছাল না, আর কুমীরগুলিও বেশ নির্ভাবনায় হাঁ কোরে পোড়ে রয়েছে দেখতে পাওয়া যেতে লাগল। প্রায় পনরটী গুলি করবার পর একটা কুমীরের গায়ে লাগল, এবং যেনন গুলি লাগা--সেও তথনি চড়া থেকে জলে ডুবে গেল। অতঃপর এইথানেই শিকারের শেষ। তার পর আরো কয়েক-বার কুমীর দেখা গেল। কিন্তু গুলি কোরে কোনও লাভ নাই দেখে সে দিনকার মত বন্দুক রাইফেল আবার বাক্সবন্দী হোল।

বেলা ভিনটার সময় "আমিনগাঁও" পৌছান গেল। আমিনগাঁও এর বিপরীত দিকেই "পাণ্ডঘাট" ষ্টেসন। কলিকাতা হোতে আসামে রেলে আসিলে এই আমিনগাঁও পর্যান্ত রেলে এসে, এইখানে ষ্টামারে কোরে ওপারে পাঞ্ছাট গিয়ে আবার রেলে চোড়তে হয়।

এই আমিনগাঁও পেকে গোহাটী ঘাট ও উমানন্দ মন্দির দেখা যায়। আনিনগাঁও থেকে কেলা প্রায় ৪॥০টা আন্দাজ ষ্টীমার ছাড়ল। প্রায় ৫টার সময় "গৌহাটী" এসে পৌছান গেল। গৌহাটী সহর ঠিক ব্রহ্মপুত্রের উপর। সামনেই বন্ধপুলের মধ্যে দ্বীপের মত একটী পাহাড় উঠেছে। এই পাহাড়ের উপর উমানন্দের ও উর্ব্ধশীর মন্দির। উমানন্দেব পাশ দিয়ে ষ্টীমাব ডিব্রুগড়ে যায়। জলের মধ্যে কালো

> পাথরের পাহাডের উপর সাদা মন্দির এবং পাঁহাড়ের গাঁয়ে বড় বড় সবৃজ গাছ বড় স্থন্দর দেখতে। ব্রহ্মপুলের বাহার এথানে সব যায়গা থেকেই জেটীর কাছেই स्रुक्त । ন্দ্রেশ্বর ঘাট। এও একটা ছোট ঘাট---উমাননের মতই। তবে এব তিন দিকে জল: তাৰ উমানন ঠিক নদীগতে। আজ আর গৌহাটীর কিছ (मश् গেল না,—কেবল

ফাঁনী-বাজার ও কটন কলেজ। ফাসী-বাজাবই এথান-অনেক দোকানপাট আছে—বেশীর কার বড় বাজার। ভাগ দোকানই মাডোয়ারীদের। মাডোয়ারীদের বাসও সব এই থানে। মেইজন্ম এই অঞ্চলটা বড় নোংরা। এথানকার বাড়ী-ঘর সব পুবই হালা। কিম্বা দোত্যা বাজী নাই। স্ব করগেট গীটের। বাড়ীর দেওয়াল কাঠের ফুেমে হোগলা দিয়ে তার উপর মাটীর লেপ দিয়ে চুণকাম করা। জমির উপর তক্তাপোষের মত বড় বড় কাঠের থামের উপর বাড়ীর বনিয়াদ করা। মাটীর মধ্য থেকে গাঁথুনী নাই। ভূমি-কম্পের আধিক্য এখানে বেণী বোলে সব বাড়ীই এই ভাবে তৈরী। কেবল Telegraph Officeটা দোতলা; তাও কাঠের তৈরী। সেই জন্ম এদিককার বাড়ীতে গরমের সময় বভ আগুন লাগে।

১৮ই-আজ সকালে উঠে বশিষ্ঠদেবের আশ্রমে যাবার জন্ম তৈরী হওয়া গেল। সহরের বাইরে একেবারে জন্মলের মধ্যে বশিষ্ঠদেবের আশ্রম। এই মন্দিরের অবস্থা বঁড় ভাল নয়; কারণ, আয় একেবারে নাই বোলদেই হয়।

मिनित्तत পान मित्र এकটी अत्रुपा वत्र योट्छ । वर्षात ममत्र খুব জল থাকে বোধ হয়। এখন খুব সামাক্ত জল। আমরা ঝবণার মধ্যেই পাথরের উপব দিয়ে গিয়ে ছবি নিলাম। এই ঝরণার জল তিনটি ধারায় নেমে বশিষ্ঠদেবের আসনের নীচে এক হোয়ে অরুদ্ধতীৰ পাশ দিয়ে একটা ছোট নদীৰ আকাৰে



বশিষ্ঠদেবের মন্দির

এই তিন ধাবাব নাম—"ললিতা" "কাস্তা" বোয়ে চলেছে। ও "সন্ধা"। -

একজন পাণ্ডা এসে আমাদের ঝরণার কাছে একথানা বড় পাথর দেখিয়ে বোললেন যে, সেথানে পূজা দিলে এবং দে পাথর স্পর্শ কোরলে পুনর্জন্ম হয় না; কারণ, সেই পাথরটির উপরে বশিষ্ঠদেব তপস্থা কোরতেন; এবং এই পাথরের নীচেই ওই তিন ধারা এসে মিশেছে; এবং এই পাথরই বশিষ্ঠদেবের আসন। সেখানে পূজা দিয়ে পাথর স্পর্শ করা হোল। ঝরণার মধ্যেকার এক একটা পাথরে থিচুড়ী রেঁধে থেতে হয়। আমরা তা করবার সময় পাই नाहे।

মন্দিরের সামনেই ছোট তার পর মন্দিরে গেলাম। নাটমন্দির। সেথানে পিতলের লক্ষী-নারায়ণ মৃত্তি মহাদেবের ত্রিশূল পোঁতা আছে। পাণ্ডারা পূজা করেন। সেখানেও পূজা দেওয়া হোল।

তারপর বশিষ্ঠদেবের মন্দিরের মধ্যে যাওয়া গেল। সেখানে একটা কুলুন্দির উপর একটী ছোট মাটির মূর্ত্তি আছে। কি মূর্ত্তি বুঝতে পারলাম না। পাণ্ডা ঠাকুর বোললেন বা**স্থদে**বের মূর্ত্তি। তার পর গোটাকতক সিঁড়ি নামবার পর একটা প্রকান্ত পাথর রোয়েছ। তিনিই বশিষ্ঠদেব। দেখানে পূজা দিয়ে অবশেষে অরুদ্ধতী দেখতে রওনা হওয়া গেল। থেকে ঝৰণার ধারা বোয়ে এসে ছোট একটা নদীর নত হোয়ে

> এই এরুক্ষতীব নীচে দিয়ে বোয়ে চোলেছে। অরুদ্ধতীতে কোনও মন্দিব বা দেবদেবী নাই। কেবল পাহাডের নীচে মুক্ত ত্রিকোণাকার কালো দাঁড়িয়ে আছে। দেখতে ঠিক একটী ছোটথাট পাহাড়। সামনেই নীচেটার টোল থাওয়া মত গর্ত্ত আছে। তার মধো ৫।৬ জন লোক অনায়াসে বোসে থাকতে পারে. এইখানে একটী এত বড়। সাধু বাস করেন। এক যায়গায় কিছু ফুল ছড়ান রোয়েছে এবং অল্প কাঠের ছাই রোক্তেছে। বোধ

হয় সাধু পূজা অর্চনা কিছু কোরেছিলেন। আমরা যথন গিয়েছিলাম, তথন সাধু সেথানে ছিলেন না।

এই অরুদ্ধতীতে যাত্রীরা কেউ আদে না, বোধ হয় দেব-দেবী নাই বোলে। কিন্তু যায়গাটা বড় স্থন্দর। উপরেই থাড়া পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে কমলা লেবুর বাগান এবং চা-বাগান। কমলা লেবুর ফল গৌহাটীতে তথন শেষ হোরে গিয়েছিল, গাছ সব ছেঁটে দিয়েছে। চা গাছ দেখতে ঠিক টগর ফুলের মত। আমি ত প্রথমে টগর গাছই ভেবেছিলাম। তার পর শুনলাম যে ওগুলো চা-গাছ। কতকগুলি আসামী কুলি চা-বাগানে কাজ কোরছিল। বেলফুলের গাছের মত চা-গাছ সব ছঁণটা রোয়েছে।

১৯শে—আজ তুপুর বেলা শিলং রওনা হওয়াগেল। শিলং সম্বন্ধে আমার বেশী কিছু বলবার নাই; কারণ, অনেকে অনেকবার শিলংএর পরিচয় এবং তার পথের ও প্রসিদ্ধ স্থানের বর্ণনা দিয়াছেন। এতে কোরে অনেকেরই মোটামুটি শিলং সমস্কে আভাসে অনেকটা ধারণা হোমে গিয়েছে। তবুও সামাস্ত কিছু শিলং সাধ্যে না বোললে আমার এ কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

গোহাটী মোটর ষ্টেসন ছাড়বার > মাইল পর থেকেই গোহাটী সহরের পাহাড়ের প্রাচীর চারিদিকে দেখতে পাওয়া যায়। গৌহাটী সহর ঠিক পাহাড়ের মধ্যে। চারি দিকে উচ পাহাড়— আর মধ্যের সমতল ভূমিতে সহরটি। বড় বড় . পাহাড়ের মাথা পর্যান্ত কলা ও আনারসের বাগান এবং

সেই সব বাগানে আসামী ও গারো কুলিরা কাজ কোরছে। কোন কোন পাহাড়ে অল্প জঙ্গল। তার মধ্যে গরু চোরছে। আবার কোন কোন পাহাড়ে এত ঘন জন্মল যে, পাহাডের গা দেখা যায় না. --কেবল গাছের সার ও বাঁশের ঝাড়। এথানে পাহা-ড়ের গায়ে সরু বাঁশের ঝাড় খুবই আছে।

মোটর রাস্থার ধারেই নাগকেশর, চাঁপার গাছ ও পলাশ গাছের ঝাডে ভরা।

গৌহাটী থেকে ৯ মাইল যাবার পর পাহাড়ের উপরে মোটর উঠিতে থাকে। অর্থাৎ এই থান থেকেই চড়াই আরম্ভ চড়াই আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডান ধারে পথের সঙ্গে সঙ্গে একটী ছোট নদী অনেক দূর গর্য্যস্থ বাশ ঝাড় ও পাইন বনের সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাওয়া যায়। তার পর শিলং সহরের কাছাকাছি এই নদীটী অদুভা হোরে যায়।

গোহাটী থেকে শিলংএর অর্দ্ধেক রাস্থায় নাংপো মোটর ষ্টেসন। এই ানে মোটর প্রায় আধ ঘণ্টা দাড়ায়। এথানে Tea shop হুটী আছে, একটা ডাক-বাঙ্গলার ও একটা

প্রাইভেটু। নাংপো ছাড়বার পর থেকেই পাইন গাছের সারি আরম্ভ হয়।

পথের দৃষ্য বড় স্থন্দর। লাল রাস্তা,—একদিকে সবুজ ফার্ণে ভরা খাড়া পাহাড়, আর এক দিকে ২০০ ফিট্নীচু থাদ এবং থাদে মাথা উচু করে পাইনের সারি দাঁড়িয়ে। থুব স্থানর দেখতে। রাস্তার মজুররা পাথর ভেক্সে রাস্তা মেরামত করবার জন্ম প্রস্তুত রাথছে। মোটর যদি একটু সারে যায়, তাহলে একেবারে থাদে পতন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে মৃত্যু। এমনি ভয়ানক রাস্থা।

পাহাড়ের গায়ে নানা রকমের মদ্ ও নানা রকমের ফার্ণ। এত রকমের ফার্ণ কোথাও দেখি নাই। ইচ্ছা হোতে লাগল—ফার্ণগুলা বাড়ীতে তুলে আনি। এক যায়গায়



চেরাপুঞ্জির পথে

পাহাড়েব গা থেকে রাস্তার কাছেই একটা করণা রোচেছে। রাস্তার নীচে পাইপ দিয়ে অবণাব জল মেই নদীতে ফেলা হোছে। না হোলে রাস্তা ভেসে যাবার ভয়।

যত শিলংএর কাছাকাছি আসা যেতে লাগল, তত পাহাড়ের উপর আলুব ক্ষেত দেখা যেতে লাগল। মাঝে মাঝে পাহাড়ের গায়ে পাইনের জঙ্গল কেটে আলুর চায করা হয়। এখানে বৎসরে হবার আলু হয়। একবার শীতকালে, ও একবার বর্ধার গোড়ায়। পাইনের ফল ও পাতা মাটীতে পুঁতে তাতে আগুণ জালিয়ে দিয়ে, সেই পাইনের ক্ষার সারের মত ব্যবহার করা হয়। এই সার না কি খুব ভাল। থাসিয়া

মেয়ে-পুরুষে এই সব ক্ষেতে কাজ কোরছে, আর কেমন অক্রেশে পাহাড়ের উপর পিঠে বোঝা নিয়ে নামা-উঠা কোরছে। কপালে একটা বেতের ফিতে দিয়ে পিঠের বেতের ঝুড়ি আটকে পাহাড়ে উঠা-নামা কোঁরছে। সময় এই ঝুড়িতে কোরে মান্তব বসিয়ে খাসিয়ারা পাহাড়ে নামা-উঠা করে। একে আপা বলে। এই সব দেখতে দেখতে সন্ধ্যে ৬টার সময় শিলং পৌছান গেল। আজ আর কিছু দেখা হোলো না।

২০শে—আজ ভোরে ৬ টার সময় উঠে দেখি—চারিদিক হর্ষ্যের আলোয় ছেয়ে গেছে। প্রথমে ভাবলাম—বেলা ৮টা সোয়ে থাকবে,—বোধ ২য় আমার ঘড়ি বন্ধ হোরে রোনেছে। কিন্তু ঘড়িতে কাণ দিয়ে দেখি যে ঘড়ি ঠিক চোলছে,—মৃত্যই

শিলং শিথর

ভটা বেজেছে। এত ঠাণ্ডায় একটুকুও কুয়াসা নাই—পরিষ্কার ইর্যোর আলো—ভারি আশ্চর্যা বোধ হয়। তথন এখানকার বাসিন্দাদের কাছে শুনলাম যে এখানে কথনও কুয়াসা হয় না। খুব সম্ভব কাছাকাছি কোন নদী নাই বোলে কুয়াসা হয় না।

তার পর স্নান কোরতে গিয়ে দেখি-জলটা খুব নরম। অর্থাৎ সাবান জলে গুললে জল যেমন নরম হয়, সেই রকম। সাবান মেথে যতবার জল দিয়ে ধোওয়া থাক না কেন, হড়হড়ানি কিছুতেই যায় না, যতক্ষণ না ভোয়ালে বা গামছা কোরে মুছে দেওয়া যায়। পরে শুনলাম যে এথানের জল ওই রকম এবং এখানে কোন water works নাই।

ঝরণার জল পাহাড়ের উপর জমা করা আছে। যেথান थ्या भारेप कारत नीर्फ हातिनित्क जन भारीन रहा।

স্নান ও থাওয়া সেরে মহর দেখতে বেরুনো গেল। এথানে এই স্থাবিধা যে মোটরে কোরে ঘোরা যায়। **অস্থাবিধা কেবল** রাস্থায় বড় ধূলা। ধূলার চোটে একেবারে লাল হোয়ে যেতে হয়। রাতার তুধারে নেহেনি গাছের মত এক রকম গাছের কেয়ারি আছে, কিন্তু গুলায় একেবারে লাল হোয়ে গেছে; গাছেব সবুজন্ব একেবারে নাই।

এথানেও বাড়ী মব করগেট মীট ও পাইন কাঠের তৈরী। কোঠা একেবারে নাই। এখানেও খন ঘন ভূমিকম্প হয়। বাড়ীগুলা বিলাতী কটেজের ধরণে তৈরী.—**স্বার** জানালা মবই বিলাতী ধরণের।

> প্রথমে এথানকার ইলেকটি ক পাওয়ার-হাউন দেখতে যাওয়া গেল। Beadon falls এর জল বেঁধে, সেই জলের শক্তিতে এই পাওয়ার-হাউস চোলছে। ঝরণার সামনে মস্ত পাহাড়, তলা থেকে নীচে পর্যায় পাইনের সার। পাইন গাছ থেকে কডো হাওয়ার মত শব্দ আনছে। প্রথমে ভাবলাম যে ঝড়ই বা বৃঝি আসছে। তার পর শুনলান যে. না-পাইনের শব্দ।

\*তার পর মেখান থেকে পাস্তর ইনষ্টিটিউট, গশফ লিঙ্ক, পোলো

গ্রাউণ্ড, রেস কোর্স, ক্লাব ও এথানকার বিখ্যাত হোটেল দেখে, শিলং শিথর দেখতে যাওয়া গেল। আর্দ্ধক উঠে বাকিটা উঠবার আশা ছাড়লাম। চারিদিকে সবুজ গাছ, আর পাহাড়ে থাকে থাকে বাড়ী ছবির মত দেংতে। এক যায়গায় কতকগুলা কমলা লেরে গাছ কমলা লেতে ভরে রোয়েছে। সবুজ গাছে লাল ফলগুলি দেখতে বড চমংকার। শুনলাম, এথানকার বড় বাজারের দিকে অর্থাৎ বড় হাটে, কমলা ফ্লের মধু পাওয়া যায়। ভবে আমরা যেদিন সন্ধ্যায় পৌছাই েই দিন বড়বাজার হোয়ে গেছে, এবং আমাদের উপস্থিতির মধ্যে হবে না জেনে, কমলা মধুর আশা ছাড়তে হোল।

বিকালে Elephant falls দেখতে যাওয়া গেল। ভেবেছিলাম, বোধ হয় খুব হাতীর মতই জল ঝরণা থেকে পোড়ছে। কিন্তু সে সব কিছুই নাই, ঝরণা একেবারে শুকনা। वर्षात ममग्रहे या थूव जल हग्न,—ज्ञाद नाम्बत अञ्चल्ल नग्न। এথানটায় ছোট বালের বন খুব আছে। এতক্ষণ বালের ঝাড় দেখতে পাই নাই। এখানে আসতে রাস্তার হুধাবে ধানের ক্ষেত্য-শ্রান কাটা হোয়ে গেছে। কতকগুলা থাসিয়া মেয়ে-পুরুষে বনভোজন করতে এসেছিল। ঝরণার রাস্তার উপরেই একটী ছোট বাঁশের বেডা দিয়ে ঘিরে Summer Houseএর মত আছে। সেখানে চেয়ার টেবিল পাতা আছে। সেইখানেই থাসিয়া মেয়ে-পুরুষে সকলে থাওয়া-দাওয়া কোরছিল।

খাসিয়ারা বেশার ভাগ ক্লুচান। মিশনারিরাই এই দেশটার এত উন্নতি কোরেছে, এবং বাড়ী ঘরও সেই কারণে বিলাতী আদর্শে তৈবী এবং মিশনারিরা থাসিয়াদের মধ্যে অনেক শিক্ষা-বিস্তারও কোরেছে। এরা কিন্ধ ক্লুনান হোয়েও বিলাতী পোষাক পরে না, নিজেদের পোষাকই ব্যবহার করে। পোষাকে এদের খরচও বেশা, ঠাণ্ডা দেশ বোলে পোষাকের বাহুল্য বেনা। যারা ক্লন্টান নয়, তারা মাথায় ছাতি ব্যবহার করে না, এবং বিলাতী স্থ ব্যবহার করে না। এরা মাথায় কুলার মত আকৃতির বেতের ছাতা ব্যবহার করে এবং মারহাটি চটির মত জুতা ব্যবহার করে।

থাসিয়াদের মধ্যে সর্বাকনিষ্ঠা কন্সাই উত্তরাধিকারিণী হয়। পুত্র উত্তরাধিকারী হয় না। কনিষ্ঠা কন্তার স্বামী বরাবর ঘরজামাই থাকে। সেই জন্ম সকলেই বিষয় পাওয়ার জন্য সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্তাকে বিবাহ করবার জন্ম লালায়িত হয়।

থাসিয়াদের মধ্যে অনেক বড় বড় জমিদার আছেন। শিলংএ অনেক লক্ষপতি থাসিয়া আছেন, কিন্তু এঁরা সকলেই কুশ্চান।

খাসিয়ারা পাণ খুব খায়। কাঁচা স্থপারি দিয়ে এরা পাণ খায়। এখানে গৌহাটীর থেকে ভাল পাণ পাওয়া যায়, কিন্তু পাণের বরজ কাছাকাছি কোথাও চোথে পোড়ল না। বোধ হয় শালেট থেকে পাণ চালান আসে।

এখানে বাঙ্গালী খুব কম। যাঁরা আছেন, তাঁরা বেনার ভাগই আফিসে চাকুরি করেন। তুটা মাত্র বাঙ্গালীর দোকান আছে। বাঙ্গালীরা সকলে "লাবান" বোলে যায়গায় থাকেন।

পাঞ্জাবী শিথ অনেক আছে। বেশীর ভাগ ট্যাক্সির অধিকারী এবং চালক শিথ। তু একটী খাসিয়াও আছে।

২:শে—আজ সকালে উঠে দেখি, মেবলা কোরে রোয়েছে। আজই আমাদের চেরাপুঞ্জি যাওয়ার কথা। এখান থেকে চেরাপুঞ্জি ২৭ মাইল দূর। ছেলেবেলায় পোড়েছিলাম যে চেরাপুঞ্জিতে পৃথিবীর মধ্যে বেণা বৃষ্টিপাত হয়, এবং চেরাপুঞ্জি মেঘের দেশ।

একজন বাঙ্গালী আই-এম-এস ডাক্তারের সঙ্গে কাল আমাদের দেখা হয়। আমরা চেরাপুঞ্জি যাব শুনে তিনি বোললেন যে খুব গ্রম কাপড় চোপড় পোরে এবং ঢেকে ছুকে यांचे राम: कात्रण, जिमि रामिन यांन, मिन মেঘের মধ্য দিয়ে গিয়ে নিউমোনিয়ায় এক মাস বিছানায় পোডেছিলেন। কাজেই সকালে মেঘ দেখে ত চক্ষুস্থির। ভাবলাম—ওই ডাক্তারের দশা আমাদেরও না হয়। একবার ভাবলাম আজ গিয়ে কাজ নাই। তার পর ভাবা গেল—যখন বন্দোবস্ত সব করা গেছে, তথন আর কোনও রকম দিগ না কোরে ভগবানের উপর নির্ভর কোরে যাওয়াই যাক,---যা হয় হবে।

তথন তোডজোড় কোরে গলা পর্যান্ত গরম কাপড়ে মুড়ে শিলং থেকে মোটরে কোরে বেরুনো গেল। বেলা ১টা পর্য্য হ মোটরের শিলং থেকে চেরাপুঞ্জি যাবার আদেশ আছে। ভার পর আর কোনও মোটর যাবার হকুম নাই। বেলা তিনটা থেকে সব মোটর শিলং আগতে পারে। তার পর্কো আসবার হুকুম নাই। এ রকম বিধি নিষেধ না থাকলে ওসৰ ৰাস্তায় মোটর চালান বিভ্রাট।

যে রকম ঠাণ্ডা পাওয়া যাবে ভাবা গিয়েছিল, সে রকম ঠাণ্ডা শিলং থেকে বেরিয়ে « মাইলের বেশা পাওয়া যায় নাই। তার পরই বেশ রৌদ্র বেরিয়ে পোড়ল,—আমরাও আনন্দে যেতে লাগলাম।

এদিকেও প্রায় ১০।১২ মাইল পাইনেব রাজ্য। তার পর পাইন আর দেখা যায় না। এখানে ৪ মাইল ভয়ানক রাস্তা। একদিকে প্রায় ৫০০শ ফিট উচু সোজা খাড়া পাহাড়; আর একদিকে ৫০০ ফিট নীচু খাদ। মোটর একটু এদিক ওদিক হোলে আরোহী ও মোটরের কোন চিহ্নই পাওয়া থাবে না। থাদের দিকে রাস্তার ধারে ১ ফুটু উচু পাথরের বেডা দেওয়া আছে। কিন্তু সে থাকা না থাকা সমান। এথানে রাস্তার ভীষণত্ব চোথে না দেখলে অতুমান করা যায় না। শিলংএর রাস্তা এ রাস্তার চেয়ে অনেক ভাল।

এই ভয়ানক রাস্তা পার হোয়ে কিছুক্ষণ পরে চেরাপুঞ্জিতে আসা গেল।

এথানে সবই থাসিয়া বাসিন্দা। মিশনারিরা এথানেও নৃতন চৈরাপুঞ্জির অনেক শিক্ষা-বিস্তার কোরেছেন। বাড়ীঘর ঠিক শিলংএর মত। বাসিন্দা এথানে খুব কম। একটী∙ছোট গিৰ্জ্জা ঘর আছে। নৃতন চেরাপুঞ্জি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন,—রাস্তা ঘাট ভাল। চিকিৎসালয়ও আছে।

পুরান চেরাপুঞ্জির ঘরবাড়ীর দেওয়াল পাথরের গাঁথুনি। ছাদে থড় দেওয়। রাস্তাঘাট বড় অপরিফার ও সরু

এখানে খুব ভাল কলা পাওয়া বায়। কমলালেব, মানারস ও কলার চাষ খুব হয়; আর সন্তাও খুব।

এপানে গাছে খুব চমংকার চমংকার আর্কিড আছে। দেখে ইচ্ছা হোতে লাগল—তুলে আনি। একটা প্রকাণ্ড ঝরণা আছে। এতবড় ঝরণা শিলংএ একটাও নাই।

বাশ ঝাড় এদিকেও খুব। চেরাপুঞ্জির অর্দ্ধেকের উপর জঙ্গল ; বাকিটায় বাসিন্দা আছে। বৃষ্টির জালায় লোকে থাকতে পারে না বোধ হয়।

এই বড় ঝরণাটীর কাছে একটী বড় পাহাড় আছে। তার উপর থেকে শীলেট ( শ্রীহট্ট ) দেখা যায়। শীলেট যাবার পায়ে-হাঁটা রাস্তাও এথান থেকে দেখা যায়। শীলেট থেকে অনেকে এই হাঁটা-রান্তায় শিলং আদেন। এই রাস্তায় মোটর যাবার উপায় নাই—হয় হেঁটে না হয় মাহুষের পিঠে (আপায়) যেতে হয়। এই হাঁটা-রান্ডার পাশ দিয়ে একটা নদী ওই বড় ঝরণা থেকে বেরিয়ে সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছে। চেরাপুঞ্জি থেকে ওই রাস্তাটী একটী গেরুয়া ফিতার মত এবং নদীটি একটী গেরুয়া রঙ্গের শাড়ী--্যেন কেউ ঘাদের উপর মেলে দিয়েছে মনে হয়। এই সব দেখা শোনা কোরে ৪টার সময় **আবার সেই** ভয়ানক রাস্তা পার হোয়ে শিলংএ ফিরে আসা গেল। তার পর দিন অর্থাৎ ২২শে গৌহাটী ফিরে ট্রেণে কোরে দেশে ফিরে আসা গেল। এই পর্যান্ত আমার "ক্ত**েসশ্রের** কাহিনা।"

### জবা

### **জীকালিদাস রায় কবিশেখর বি-এ**

জীব বলি-শোণিমায় ভূমি--নূগে দুগে পুঞ্জিত রঞ্জিত, বেদনায় ফল্ল,

> বঙ্গেব অঙ্গনে গঙ্গার ভীব-বনে রুদ্রের রোষরাগ তুলা।

> চ গ্রীব মন্দিরে বন তার বুক চিরে থর্পরে জবা তোমা অর্পে, .

> মথি, নব রক্তিম ধরা তাব স্তন-রস নবনীতে তাবা মা'য়ে তর্পে।

> শক্ষিত সমিধেব যক্তদেবের পায়ে অরুণ নয়নে যেন ভিক্ষা,

> বিশ্ববিজয়ী শুর অশ্বমেধের হোতা ক্ষত্রের যেন বণদীকা।

> বধোর বুকে ভাতি, মদোর চিব সাথী, সন্থ-ছিন্ন শিশু-মুণ্ড,

> পুষ্পিত আহলাদ জল্লাদ ঘাতকের শ্মশান প্রেতের তুমি তুণ্ড।

> বীরাচারী কৌলের কাপালিক অঘোরীর স্বৈরাচারের হ্রীং মন্ত্র,

> জ্বলিলে কি বেদজয়ে বহু শাথে ভাগ হয়ে তুমি মহানির্বাণতন্ত্র ?

বিপ্রের গ্রে তুমি ফিরে এলে, ভেদি' ভূমি ভার্গবী হিংসার হৃষ্ণা,

অরিঙ্গদ্ বিদারক বৃকোদর অঙ্গুলি ? গদে লতাকুন্তলা "কৃষণা"।

পিপাগিত লেলিহান মহাকাল রসনা কি জাগিয়াছ জীবনের কুঞ্জে ?

মৃগ্যের অভিশাপে গহনের স্ফুট ব্যথা কিরাতের ত্বস্থৃতি পুঞ্জে ?

তীর্থক্ষর জিন পদরেণু করিল না ও-বুকে স্থরভি রেণু স্বষ্টি,

রজোরাগ হরিল না. হেরে গেল বুদ্ধের সত্ত বিমল প্রেম-দৃষ্টি।

নিমাইএর অঁাথিজল নিষ্টুর বুকে তব স্বজিতে নারিল মধুগন্ধ,

গেল বুথা গুঞ্জরি ভক্তের মাধুকরী কবিদের প্রেমগীতিছন।

শুদ্র স্থরভি হবে পুণ্য পরাগে কবে পাবে মধু বৃত্তের রন্ধে\_,

সে শুভ দিনের লাগি ব'সে আছি, কবে জ্বা তোমাতে পূজিব খ্রামচক্রে।

# বদন্তের বঁধু

### এস্, ওয়াজাদ আলি, বি-এ, এল্এল্-বি (কাণ্টাব)

বসম্ভ মলম্বের মধুর প্ররোচনায় যথন গোলাপ-কলিকা তার লক্ষাকাতর মুখটা তুলে বুলবুলের দিকে আড়চোখে . তের নদীর খাল কেটে আমাদের হুজনকে তফাতে বেথেছিল। চাইছিল, আর নিজের হু:সাহসের কথা ভেবে থেকে থেকে শিউরে লাল ২য়ে উঠছিল, কোকিল যথন তার প্রিয়ার মন পাবার জন্ম তার গানের লহরে বাগানকে কাপিয়ে তুলছিল, প্রজাপতি যথন তার বিচিত্র বেশ পরে, ভয় ভাবনা ছেড়ে মনের আনন্দে ফুল-স্থন্দরীদের সঙ্গে প্রেমের লঘু থেলা থেলিয়ে বেড়াঙ্কিল, সেই আবেগ, আনন্দ, স্থরভি ভরা এক মধুর প্রভাতে তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল।

ইন্দ্রধমু রংএ রঞ্জিত বিচিত্র এক স্বপ্নের মত আমাদের সেই দিনগুলি কেটেছিল। সমীরণ তার অব্যক্ত সঙ্গীতের মধুর মৃচ্ছ নায় আমাদের প্রাণকে কাঁপিয়ে দিয়ে যেতো। বিশ্বের বিচিত্র বর্ণসম্পদ আমাদের মনকে কোন্ স্থদূর কল্প-লোকে নিয়ে চলে যেতো। বিহক্ষের উচ্ছুসিত কলরব আমাদের তরুণ হাদয়ে নিত্য-নৃতন ভাবের লহর তুলতো। আমরা তন্ময় হয়ে জীবনের সেই মধুর আব-হাওয়া পান করতুম।

উত্তরের তীক্ষ বাতাস এসে শেষে কিন্তু দোঁ দোঁ করে বইতে লাগলো। গোলাপের কোমল পাপড়িগুলি বোঁটা থেকে ঝরে মাটিতে পড়ে গেল। বুলবুল তার প্রিয়ার সন্ধানে বাগান ছেড়ে কোন্ স্থূদ্র অজ্ঞানা দেশে চলে গেল। মাখ-কাকে হারিয়ে কোকিল তার গান ভূলে গেল। প্রজাপতি তার বসস্তের সঙ্গীদের সঙ্গে বাগান ছেড়ে চলে গেল।

মার মামরা? মামাদের স্থ-স্পুও বসস্তের সঙ্গে শেষ হলো। নিয়তির তাড়নে আমরা চইজনও পৃথিবীর চুই অন্তে গিয়ে পড়লুম।

জীবনের সেই মধুর বসম্বের কথা কিন্তু সেও ভূলেনি, আমিও ভূলিনি। ভূলতে কি কেউ তা পারে? পৃথিবীর বসম্ভ কিরে আগতো। বুলবুল বাগানে এসে তার প্রিয়ার মকে নিলতো। গোলাপ-কলিকা তার সলজ্জ মুখটি তুলে আড় চোখে তার প্রিয়ার দিকে চাইতো। প্রিয়াকে দেখে কোকিলের মূথ ফুটে প্রেমের গান বেরুতো। প্রজাপতি ফুল-স্বন্দরীদের সঙ্গে তার প্রেমের থেলায় ব্যস্ত হতো। নৃতন বছরের সঙ্গে সঙ্গে আবার নৃতন আমোদে মেতে যেতো।

আমাদের বসন্ত কিন্তু আর ফিরেনি—নিয়তি সাত সমুদ্র প্রাণের বাসনা আর বিরহের বেদনা প্রকাশ করতুম

আমরা পত্রে—বসম্ভের সেই সম্ভাষণ পত্রে, যা ছিল আমাদের অশরীরি অভিসারের আদরের দৃত।

বছরের পর বছর কেটে গেল। যৌবনের গড়া এক একটী আশার পুতুল কালের নিঠুর আঘাতে মাটিতে পড়ে চুরমার হয়ে গেল। সঙ্গীহীন, দরদী-হীন জীবন আমার শুকনো গাঙ্গের মত ফেটে চৌচির ইয়ে গেল। ভাবলুম বেঁচে আর কি হবে ? মৃত্যুতেই আমি শান্তি পাব।

পৃথিবীর বসন্ত আবার কিরে এলো। আবার প্রেমের বার্ত্তা নিয়ে আশেক মাশুকদের মধ্যে ছুটো-ছুটি করতে লাগলো। আবেগভরা কণ্ঠে বুলবুল আবার তার প্রিয়াকে ডাকতে লাগলো। গোলাপ-কলিকা সলজ্জ মুখটী তুলে আবার তার আশেকের দিকে মিটিমিটি চাইতে লাগলো। কোকিল-বধূ আবার এসে তার প্রেমিকের পাশে বসলো। প্রজাপতি আবার তার রং বেবংএর পোষাক পরে ফুল-স্থন্দরীদের সাথে তার প্রেমের থেলা থেলিয়ে বেড়াতে লাগলো। প্রেমের মধুর উৎসবে আবার সবাই নেতে গেল।

আর আমি থাকতে পারলুম না। উচ্চুগিত আবেগ এসে মনের সমস্ত দ্বিধা-সঙ্কোচকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। টাটকা হৃদয়ের রক্তে কলমটী লাল করে আমি তাকে লিথলুম "বসম্ভের বঁধু তে আমার, তোমায় ছেড়ে আর আমি থাকতে পারবো না। এবার আমি আসবো, তোমার কাছেই আসবো। বসস্তের মধুর মিলনে আমাদের জীবন হুটীকে আর একবার সার্থক করবো।"

.দরদ আর করুণায় ভরা এক চিঠি তার কাছ থেকে পেলুম। সে লিখেছে "বন্ধু হে আমার! জীবনের সব ফুলগুলিই শুকিয়ে ঝরে গেছে! আমাদের সেই স্ন্দূর অতীত মিলনের স্থৃতি ফুলটীই এখন কেবল বেঁচে আছে। তারই স্থরভি এখনও বসম্ভের কথা আমায় মনে করিয়ে দিচ্ছে। সথা হে, সেটি যাত্র ফুল, হাত দিয়ে তাকে ছুঁয়ো না। ফুলটী শুকুলে, আমি আর বাঁচবো না।"

# ধোক,র টাটি

#### চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

রামবাত্ যার প্রসাদপ্রার্থী তার একমাত্র সন্তানকৈ মৃথ ভেংচে যে অক্সায় অপকর্ম করে ফেলেছে তার জক্তে তার মনে অফুশোঁচনা ও অস্থাতির অন্ত ছিলোনা। এতে কিন্তু তার অনিচ্ছায় ও অজ্ঞাতসারে স্ক্রবিধাই হয়ে উঠলো, তার রুক্ষ শীর্ণ শুদ্ধ মূর্ত্তি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন বিমর্থ দেখাতে লাগ্লো।

রামযাত্র বোঁচার নির্দেশ অন্তসারে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে উঠতেই সিঁড়ির পাশের খোলা জানালা দিয়ে দেখতে পেলে যে-ঘরে পরাণ-বাবু বসে আছেন সেটি বেশ বড়ো দৌড়-ঘর; ঘরে দেশী বিলাতী তু রকম আসনই আছে—ঘরের এক ধারে ক্রয়ার টেবিল বেঞ্চি সোফা কৌচ আছে, অপর ধারে খুব নীচ তক্তপোষের উপব জাজিম-বিছানো ফরাশও আছে, ঘরের দেয়ালগুলি ছাদ-ছে গওয়া উচু উচু আল্মারীতে ঢাকা: সকল আলমারীই বইএ ঠাসা, খাড়া করে' সাজানো বইএর সারির মাণায় আবার কাত করে' কই রাণা হয়েছে, তাতেও বইএর জায়গা কুলোয় নি, অনেক বই বেঞ্চিতে চেয়ারে মেঝের ধারে ধারে ন্তুগাকার করে' রাথা হয়েছে; পরাণ-বাব থালি গায়ে একথানা প্রকাণ্ড বড়ো চওড়া চেয়ার একেখারে ভরাট করে' বসে' আছেন, তাঁর প্রকাণ্ড কালো বেটে শরীরের তাল তাল মাংসপিও চেয়ারের কাঠের ফাঁক ও ফুকোর দিয়ে এদিকে ওদিকে ফুঁড়ে ফুঁড়ে ফেঁপে ফুলে বেরিয়ে পড়েছে, যেনো একতাল তিলকুটো সন্দেশ আহলাদী পুত্লের ছাঁচে ফেলা হয়েছে। পরাণ-বাবুর সাম্নে ও পাশে দশ-বারো জন লোক চেয়ায়ে বেঞ্চিতে বসে' আছে,— আগত্তকদের মধ্যে হজন ইউবোপীয়ও আছে ; পরাণ-বাব্ তাঁর প্রকাণ্ড ঝাঁপালো গোঁপের তলা থেকে গুরুগম্ভীর স্ববে তাদের সকলের সঙ্গে প্রসন্ধ্য আলাপ কর্ছেন নিজের ভাষাতেই—হজন ইউরোপীয় যে আছে তার জন্মে তাঁর থালি-গারে থাকৃতে ও নিজের ভাষায় কথা কইতে একটুও সঙ্কোচ দেখা যাচ্ছে না।

রামযাত্বরের দরোজার কাছে গিয়ে দাড়াতেই পরাণ-বাবু মুথ ফিরিয়ে তাকে দেথলেন; তাকে দেথ্বা মাত্রই তাঁর ছোটো ছোটো চোথ ছটি অমায়িক হাসির দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্লো; থোঁয়াড়ের ঝাঁপ থোলা পেলে ভেড়ার পাল যেখন গন্তীর স্বরে ডাক্তে ডাক্তে বেরিয়ে আসে, তেমনি তাঁর ঝাঁপালো গোঁপের তলা থেকে ভারী আওয়াজ আনন্দে উছলে বেরিয়ে এলো—এই যে রাম্যাত্ বারু, আস্থন, আস্থন, আস্থন, আজা ভোক্; আনি থাকোহরির কাছে যে অবধি শুনেছি যে আপনি একদিন পায়ের ধূলো দিতে আস্বেন সে অবধি আমি রোজই আপনার দর্শন প্রত্যাশা করছি।

ঘরের পঁচিশ জোড়া চোথ একেবারে ঘুরে এসে আঢাকা
মিষ্টাল্লের উপর মাছির মতন রাম্যাত্কে ছেঁকে ধর্লো।
রাম্যাত্ এতোগুলি উৎস্কুক চোথেব কোতৃহল দৃষ্টিব সাম্বে
একটু সঙ্কুচিত হয়ে লচ্ছিত হাসিমুথে ঘরের মধ্যে প্রবেশ
কর্লো। পরাণ-বাব তাকে একথানা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে
বল্লেন—নস্কুন।

তারপর সমবেত লোকদের দিকে কিরে পরাণ-বাব্ বল্লেন—হাঁন, আমাদের যে কথা হচ্ছিলো। সত্যি, আজ-কাল সব এম-এ, এম-এসি পাশ কবে' পঞ্চাশ ষাট টাকার জন্তে আপিসে চাক্রীর উমেদার, কিন্তু এতো থরচপত্র আর কষ্ট করে' যে বিজে শিথছে তা কি শুধু রেড়ির-থোলের আর ছাতাব বাঁটের রপ্তানি আমদানীর হিসেব লেগ্রার জন্তে ? এতে আমাব ভারি কষ্ট হয়।

একজন লোক বল্লে—কি কর্বে বলুন, কিছু একটা করে' থেতে তো হবে।

পরাণ-বাব বল্লেন—তা তো জানি: কিন্তু যে যা বিজে
শিথেছে তার চর্চ্চা আলোচনা অফুসন্ধান গনেষণা কর্লে
টাকা আর যশ ছই যে হতে পারে। আমার তুঃখ হয় যে
এত ছোক্রা আমার কাছে চাকরীর উমেদারী কর্তে আদে,
একজন কেউ বলে না যে মশায়, আমি এই বিষয়ের গবেষণা
কর্ছি, আপনার লাইব্রেরীতে আমি কাজ কর্তে চাই,
কিংবা আমি যাতে এই কাজই কর্তে পারি তার একটা
ব্যবস্থা ক'রে' দিন।

খরের সমস্ত লোক একটু লজ্জিত সঙ্কৃচিত হয়ে পড়লো। রামযাত্ বৃথলে এরা সবাই পরাণ-বাব্র এই কথায় নিজেদের অপরাধী বিবেচনা কর্ছে।

পরাণ-বাব্ একটু হেসে আবার বল্তে লাগলেন—এই দেখো এই সাহেবরা—এরা কেউ কিছু বিছে শিথে, কেউ কিছু না শিথেও সাত সমৃদ্র তেরো নদী পারে লক্ষীর সন্ধানে আস্ছে; হুহাতে যেমন জেব ভর্ত্তি কর্ছে, যেদেশে কাজ কর্ছে সেদেশের সন্ধানও কর্ছে তারাই;—ভারতবর্ষের পুরাতন ও বর্ত্তমান সকল বিষয়ের তন্ন তন্ন সন্ধান করেছে ও কর্ছে কারা? ওরা সব সরস্বতীকে সহায় করে' লক্ষীকে বশ করে, তবে না হয় ওরা লাখপতি! আর আমরা সরস্বতীকে বিদায় দিয়ে লক্ষীর সেবা কর্তে চাই, তাই পাই শুধু পেচার মুখ্রন্ত উচ্ছিট উঞ্চ এতোটুকু।

তাব পরে পরান-বাবু হা হা করে' হেসে বল্লেন—বৃথা আক্ষেপ। এখন আপনাদের সব ছুটি, বেলা হলো। রামধাত্বাবুর সঙ্গে আমার এখন কাজ আছে। Well Mr. Marris, I shall remember your request, and shall try best. And you Mr. Kebble, please see me this day week, in the mean time I shall speak to Mr. Cottle. Good bye.

পরাণ-বাব ইংরেজ ত্বজনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন।
তারা সম্বন্ধের সঙ্গে উঠে সম্মুথে নত হয়ে তাঁর হাত ধরে
বিদায় নিয়ে চলে' গেলো। অন্ত সকলেও কল-টেপা পুতুলের
মতন এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠলো ও একে একে নমস্বার করে'
করে' ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে লাগলো। যাবার সময় সকলেই
একবার করে' রামযাত্তকে দেখে নিচ্ছিলো,—তাদের
সকলেরই ঈর্বা ও কৌতুহল হচ্ছিলো—কে এই ভাগ্যবান,
যে সকলকে বিদায় করিয়ে একলা কর্ত্তার কাছে রয়ে
গোলো।

সকল লোক চলে' গেলে পরাণ-বাবু চকী-চেয়ার ফিরিয়ের রাম্যাত্র দিকে মুথ করে' বসে' বল্লেন—আমার বড় সোভাগ্য যে আপনি দয়া করে' পায়ের ধ্লো দিতে এসেছেন। সেদিন থেকে আপনার পরিচয় জ্ঞান্বার জল্ঞে আমি ভারি উৎস্কক হয়ে আছি।

রামযাত্ তার শীর্ণ মুথে শুষ্ক হাস্তে বড় বড় দাঁত বিকশিত করে' বল্লে—সামরা সামান্ত লোক, আমাদের পরিচয়ও যৎসামান্ত। আপনি মহাশর ব্যক্তি, তাই পথের লোককে ডেকে বাড়ীতে আনতে চান।

পরাণ-বাব স্মিতমুথে বল্লেন—পথে রত্ন কুড়িয়ে পেলে কে ছাড়ে বলুন।" পরাণ-বাবু হো হো করে' উচ্চ হাস্ত করলেন।

রামযাত্ব পান্টা জবাব দিলে—কিন্তু জহুরীই কেবল রত্ন চিনতে পারে।

রামধাত্র জবাবে পরাণ-বাবু আবার জোরে হেসে উঠ্লেন; সে হাসি যে খূর্শার তা তাঁর চোথ মুথ দেখেই রামধাত্ ব্রতে পার্লো। পরাণ-বাবু দীপ্ত মুথে জিজ্ঞাসা কর্লেন— মশায়ের বিষয়কর্ম কি করা হয় ?

রাম্যাত্ বল্লে—নামে নশোরে ওকালতী করি। কিন্তু Law is a jealous mistress, ঠার একাগ্র উপাসনা না কর্লে তিনি প্রসন্ন কিছুতেই হন না।

পরাণ-বাব জিজ্ঞাসা কর্লেন-—আপনার আর কিছু কাজ আছে কি ?

রাম্যাত মুখভাব একটু অপ্রতিভ করে' বল্লে—আজে, ঠিক কাজ নয়, একটু বাতিক আছে। যশোরের বারে এব জজে আমাকে কি কম উপহাস সহা করতে হয়।

পরাণ-বাবু কোভূহলী হয়ে উৎস্ক স্বরে জিজ্ঞাসা কয়লেন—আপনার বাতিকটা কি শুন্তে পাই কি ?

রাম্যাত্ যেন গোপনীয় কথা অনিচ্ছায় বলছে এমনি
সন্ধৃতিত ভাবে বল্লে—আছে সে শোন্বার মতন কিছু নয়।
কতকগুলো থেয়ালের বশে ভূতের বেগার থাট্ছি—তিনথানি
বই লেথ্বার চেষ্টা কর্ছি আজ বারো বচ্ছর ধরে'। ঘরে
এমন পয়দা নেই যে ওকালতী ছেড়ে শুধু বই লিখি, আবার
বই লেথার দিকে মন থাকাতে ওকালতীও ভালো লাগে
না—কাজেই পদারও জমে না—সত্যিকে মিথো আর
মিথোকে সত্যি দাজাতে প্রবৃত্তিও হয় না—আমার হয়েছে
এখন ত নৌকোয় পা।

রাম্যাত্ নিজের ব্যবসার ক্ষতি করে'ও বা-রো বচ্ছর ধরে' বই লিথ্ছে আর তার প্রবঞ্চনার ব্যবসারে প্রস্কৃতিও নেই এই থবর জেনে, রাম্যাত্র উপর পরাণ-বাবুর ভক্তি শ্রদ্ধা দিগুণ বেড়ে গেলো। তিনি সম্রমভরা স্বরে জিজ্ঞাসা কর্মলেন—কি কি'বিষয়ে বই লিথ্ছেন।

রামযাত্ বিনয়ের স্বরে বল্লে—সে বল্বার মতন নয়;

বিশ্ববন্ধাণ্ডে তাতে কারো কিছু উপকার হবে না ৷ তবু লিখছি—ভূতে পাওয়ার মতন থেয়ালে পেলে তোঁ আর রক্ষা নেই।—একথানার নাম দিয়েছি—পৌরাণিক উপাথ্যান: তাতে এক একটা পৌরাণিক উপাখ্যান ধ্হর' তার development trace কর্বার চেষ্ঠা করেছি; বেদ, ব্রাহ্মণ, কল্পস্ত্রাণ ধর্মশান্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, উপপুরাণ, লৌকিক কাব্য আর জনপ্রবাদের ভিতর দিয়ে কালামুক্রমে একটি আখ্যান সামান্ত বীজ থেকে কেমন করে' অঙ্করিত হয়ে ক্রমে ক্রমে পল্লবিত হয়েছে তারই ধারাগুলি আমি ধরবার চেষ্টা করছি। · · · ·

পরাণ-বাবুর ছোটো ছোটো গোল গোল ছুই চোথ বিশ্বরে প্রশংসায় সানন্দে যেনো ফেটে ঠিকরে পড়্বার মতন বিক্ষারিত হয়ে উঠ্লো, ঝাঁপের মতন তাঁর ঝোলা গোঁপ ফুলে বেঁকে উঠ লো, তিনি উল্লসিত কঠে বলে' উঠ লেন—এ যে অসাধারণ আশ্চর্য্য বই হচ্ছে !

রামযাত্ব নিজের ধূর্ত্তায় নিজের উপর পরম সন্থষ্ট হয়ে বললে—কবি-রবি বলেছেন—'যত সাধ ছিলো, সাধ্য ছিলো না।' মনের মতন করে' লিখতে পারছি কই? থাকি গশোবে, না আছে সেথানে কারো ভালো লাইব্রেরী, আর না আছে আমার টাকা যে বই কিন্বো। কালে ভদ্রে একথানা বই কিনি, থেকে থেকে কলকাতায় ছুটে আসি—তাতে ওকালতীরও ক্ষতি হয়, বই লেখার কাজও এগোয় না।

পরাণ-বাবু জিজ্ঞাসা কর্লেন—তা এর কতোটা লেখা श्राट्य ?

রামযাত্র বল্লে—তা হয়েছে অনেকখানি, একটা বেশ বড়ো-বই হয়। কিন্তু হলে হবে কি ? টাকাও নেই যে বই ছাপি, আর রোজই দেখছি যে আজকের চেয়ে কালকের জ্ঞান আমার অসম্পূর্ণ ছিলো, তাই ছাপ তে সাহসও হয় না।

পরাণ-বাবু অত্যন্ত খুশী হয়ে জিজ্ঞাসা কর্লেন—আপনার আর তুথানা বই কি কি বিষয়ে ?

রাম্যাত্ন বললে—দ্বিতীয়থানা লিথ্ছি—বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের ভগ্নাবশেষ সম্বন্ধে; সহজিয়া, বাউল, নেড়ানেড়ি, ধর্ম্মঠাকুর, চণ্ডী, শীতলা, মনসা প্রভৃতি ধর্ম্ম যে বৌদ্ধধর্ম্মেরই ভগ্নাবশেষ তা প্রমাণ কর্বার চেষ্টা করেছি; অনেক গান ছড়া, প্রবাদ সংগ্রহ করে' আমার মত সমর্থন করেছি;

এর জন্মে আমাকে গাঁরে গাঁরে মেলায় মেলায় অনেক ঘুরতে र्स्स्ट ।

পরাণ-বাবু প্রশংসমান দৃষ্টিতে রাম্যাত্র মুখের দিকে চেয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলেন—আর ততীয় বই ?

রামযাত্ব ললে—তৃতীয় বই লিখ্ছি যশোর-খুলনার ইতি-হাস। যশোর-খুলনা আমাদের বাংলার শেষ বীরত্বের ক্ষেত্র; এখানে প্রতাপাদিত্য, সীতারাম বাংলার শেষ স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর জন্যে আমাকে জঙ্গলে জঙ্গলে বেড়াতে হয়েছে। অনাহারে অনিদ্রায় পরিশ্রমে ম্যালেরিয়ায় শরীর একেবারে জীর্ণ হয়ে গেছে। এ শুধু আমাদের জেলার পলিটিক্যাল ইতিহাস নয়, এতে সামাজিক এবং সাহিত্যিক ইতিহাসও আছে; জেলার কৃষি শিল্প বাণিজ্য যা ছিলো ও আছে ও যা হতে পারে তারও বিস্তারিত বিবরণ আছে।

পরাণ-বাবু আনন্দিত ও মুগ্ধ হয়ে বলে' উঠ্লেন--ও! তিনখানার একখানা লিখতে পার্লেও যে একজন লোক অন্ত দেশে ধনী আর অমর হয়ে যেতো। আপনি কাল যদি বই তিন খানা একবার নিয়ে আসেন তা হলে আমি একবার प्राप्त थना हरे।

রাম্যাত্ বল্লে—সে বই তো আমার সঙ্গে নেই। আমি এসিয়াটিক সোসাইটী থেকে কিছু বই নিয়ে যাব বলে' কল্কাতায় এসেছি। অ,মি তো নিজে এসিয়াটীক সোসাই-টীর মেম্বর নই ; একে তাকে ধ্বরে' বই সংগ্রহ করি⋯

পরাণ-বাবু একটু কুন্ঠিত স্বরে বল্লেন—তা হলে আমার আপনার একটু অন্তগ্রহ কর্তে হবে। কি বই আপনার দরকার আমাকে বললে হয়তো আমি আমার লাইব্রেরী থেকে দিতে পার্বো, নয় তো আমিই আনিয়ে দেবো। আর যশোরে গিয়ে বই তিনখানা যদি দয়া করে' নিয়ে আসেন, তা হলে আমি সেগুলি দেখে নয়ন মন সার্থক করে বিশেষ উপক্বত হবো।

রাম্যাত্ব বল্লে—এর জন্মে আপনি অতো অমুরোধ কর্ছেন কেনো ? যশোরে তো শুধু লোকের উপহাস পাই ; আপনি দয়া করে' আমার কৃতকর্ম যে দেখতে চাইছেন এই আমার সৌভাগ্য। নিজের দেখা নিজের সম্ভানের মতন, একজন কেউ তার আদর কর্লে মন খুশী হয়ে ওঠে। আমি আজই যশোর গিয়ে কাল আপনাকে এনে বই দেখাবো।

পরাণ-বাবু ব্যগ্র হয়ে বল্লেন--আপনার কাজের যদি কোনো ক্ষতি না হয় .....

রামযাত্ম বল্লে—যে অকাজ ঘাড়ে নিয়ে আছে তার আবার কাজের ক্ষতি! একজন সমঝদার লোককে যদি আমার পরিশ্রমের ফল দেখাতে পারি সে তো আমারই পরম সৌভাগ্য। ... আজকে তা হলে উঠি; ঢের বেলা হলো। আপনাকে তো আবার আপিস যেতে ২বে ?

পরাণ-বাবু বললেন—হাা, এখন চান কর্বো।…… অ বোঁচা-আ-আ!

পরাণ-বাবুর বন্ধ্রগন্তীর চীৎকারের উত্তরে—এক্ষে যাই— বলার সঙ্গে-সঙ্গেই বোঁচা দৌড়ে এসে সাম্নে কাঠের পুতুলের মতন আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়ালো।

পরাণ-বাবু বল্লেন--- আমার হাত-বাক্স দে।

বোঁচা একটা দেরাজ খুলে একটা ছোট ক্যাশ্-বাক্স বাহির করে' এনে পরাণ-বাবুর সাম্নে টেবিলে রাখ্লো। পরাণ-বাবু বাক্স খুলে দশখানি দশ টাকার নোট গুণে বার করে' বাক্স বন্ধ কর্লেন। বোঁচা বাক্স তুলে নিয়ে দেরাজে রাথতে গেলো। রামযাত্ব যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালো। পরাণ-বাবু রাম্যাছকে বল্লেন--- আপনার যশোর যাওয়া-আসার থরচ আপনাকে নিতে হবে।

রাম্যাত ব্যস্ত হয়ে বললে—সে আপনাকে, দিতে হবে না। পরাণ-বাবু বল্লেন-আমার জন্মে আপনি কষ্ট করে' যাওয়া আসা সময়-নষ্ট কর্নেন, এই আপনার অশেষ অন্তগ্রহ। যেটা আমি বহন কর্তে পারি সেটা আমাকে বহন করতে আপনি অনুমতি করুন।

নামযাত্ব বল্লে—তা অত টাকা কি হবে? আমরা তো থাড় ক্লাশে যাতায়াত করি · · · ·

পরাণ-বাবু হেসে বল্লেন—সে নিজের কাজে। কিন্ত আমার কাজে আমি আপনাকে পাঠাচ্ছি—ফার্ষ্ট, ক্লালের পাথের আপনাকে দিতে আমি বাধ্য। আর তা ছাড়া আপনাকে আমি ওকালতী ছাড়াবো হয়ত, কতোদিনে যে আপনি আমার কবল থেকে ছাড়ান পাবেন তা বল্তে পারিনে। সৎসক্ষের প্রতি আমার বড়ো লোভ আছে রামযাছ-বাবু।

পরাণ-বাব্ হো হো করে হেদে রাম্যাত্র হাতে নোটগুলি श्व एक फिल्मन ।

রাম্যাত্ নোটভরা অঞ্জলি তুলে পরাণ-বাব্কে নমস্কার করে' বল্লে—আপনি আমাকে চেনেন না, শোনেন না, এতোগুলি টাক' আমাকে দিচ্ছেন! আমি যদি আর এমুখো না হই ? আপনি আমার বিভা বুদ্ধি গবেষণা সম্বন্ধে আমার নিজের মুখের কথা ছাড়া আর কোনো পরিচয় পান নি; আমার কথা যদি মিথ্যা হয়, ভূয়ো হয়? শেষকালে প্রতারিত প্রবঞ্চিত হয়েছেন বলে' হু:থ পাবেন। আপনার মতন মহৎ ও সরল লোককে আমি ঠকাতে পারবো না। আমি আগে আমার পরিচয় দি, যদি যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারি তবে আপনার দান আমি গ্রহণ করুবো।

পরাণ-বাব রাম্যাতর কথায় পর্ম সন্থষ্ট হয়ে বললেন— দেখুন রামযাত্-বাবু, রোজ ত্বেলায় আমার কাছে পঞ্চাশ ষাট জন লোক স্বার্থসিদ্ধির সন্ধানে আসে। আমি যথা-সাধ্য তাদের সাহায্য করি। স্বাই কিন্ধু ভাবে আমি ভারি বোকা, তারা সেয়ানা, আমাকে তারা ঠকিয়ে ভোগা দিয়ে গেলো! আমিও জেনে শুনে সকলের কাছে ঠকি, অথচ প্রকাশ ক্রিনে। আপনার মতন সরল অকপট স্পষ্ট কথা আমি কারো কাছে শুনিনি। একবার না হয় আমাকে সত্যি সত্যি ঠক্তে দিন।

বামবাত্র এইবার নোটগুলি পকেটে গুঁজতে গুঁজতে হেসে বল্লে—নেহাং যথন ঠক্বেনই আপনি, তথন কি কর্বো বলুন। তবে আজ বিদায় হই।

পরাণ-বাবু বল্লেন-প্রণাম হট। কাল আবার পায়ের ধূলো পাবো এই প্রতীক্ষায় থাক্বো।

রামযাত্ম হেসে বল্লে—পায়ের ধূলোর যেরকম মোটা বায়না আজ দাদন কর্লেন তাতে পায়ের ধূলো খুব ঘনু ঘন পড়্বে, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক্বেন। কাঙালকে শাগের ক্ষেত দেখিয়েছেন; শেষকালে মনে হবে আপদ বিদায় হলে राष्ट्रि ।

পরাণ-বাবু অত্যন্ত খুশী হয়ে বল্লেন—এমন পষ্ট সত্যি কথা আমি কারো কাছে কথনো শুনিনি মুখুজ্জে মশায়। যদি আপদ বোধ হয় তা হলে আমিও পষ্ট সত্যি কথা বল্তে চেষ্টা কর্বো। আচ্ছা, আজ ছুটি।

পরাণ-বাবুর গুরুগম্ভীর উচ্চ হাস্থরোলে ঘর ভরাট হয়ে গমগম কর্তে লাগ্লো।

রামযাত্ব এক মন হাসি মনের মধ্যে চেপে রেখে বেরিয়ে

যাবে, এমন সময় পাশের এক দরজা দিয়ে কৃষ্ণকলি সেই ঘরে রামযাত্র অমনি ফিরে দাঁড়িমে কৃষ্ণকলিকে টপ করে' কোলে তুলে নিলে, এবং পরাণ-বাবুকে জিজ্ঞাসা কর্লে—এটি আপনার ছোটো মেয়ে বুঝি ?

পরাণ-বাবু হেসে বল্লেন—হাঁা, আপনাদের আশীর্কাদে ঐটিই এখন সম্বল।…

কৃষ্ণকলির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই রাম্যাত্ব তাকে যে মুখ ভেঙিয়ে ভয় দেখিয়েছিলো সে কথা ক্লফকলি ভোলে নি। তাই এপন রামধাত্ব তাকে কোলে তুলে নেওয়াতে সে কতক ভয়ে ও কতক বিরক্তিতে ও ঈষৎ লজ্জায় ব্যস্ত হয়ে রাম-যাহুর কোল থেকে নেমে পড়্বার জন্মে ছটফট কর্ছিলো। কৃষ্ণকলিকে ব্যস্ত দেখে পরাণ-বাবু হেসে বল্লেন—ওকে ছেড়ে দিন মুগুজে মশায়, ওর পা আপনার গায়ে লাগছে, ওর অকল্যাণ হবে।

এই অতি কুৎসিত মেয়েটাকে কোলে করে' রাম্যাত্র ममख ( एर्मन (कमन चिन्चिन् क इ हि एला । (म कृष्णक लिएक মৃথ ভেঙিয়ে যে অক্সায় করেছিলো তার সংশোধনের চেষ্টাতেই সে একরকম মরিয়া হয়ে তাকে কোলে তুলে নিয়েছিলো; কিন্তু ক্লফকলিকে তার আক্রমণে ধড়ফড় কর্তে দেখে ও পরাণ-বাবুর অমুরোধ শুনে সে কৃষ্ণকলিকে কোল থেকে নামিয়ে দেবার স্থযোগ পেয়ে যেনো বিপদ থেকে পরিত্রাণ রামযাত্র ক্লফকলিকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে নত হয়ে তার মাথায় হাত দিয়ে কাৰ্চহাসি হেসে বল্লে—এমন বাপের মেয়ের কথনো অকল্যাণ হবে না।

ক্লম্ফকলি ছাড়া পেয়েই রাম্যাত্র কাছ থেকে পালিয়ে এনে বাবার চেয়ার ঘেঁনে দাঁড়ালো। পরাণ-বাবু রাম্যাত্র কথা শুনে সঙ্গেহে কন্তাকে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বল্লেন— সে আপনাদের আণার্কাদ।

> হামযাত্র মুখে হাসি মাথিয়ে এবার বিদায় হয়ে ঘর ছেডে বেরুলোঁ।

> বামবাত্ব অদৃশ্য হবামাত্র রুষ্ণকলি বলে উঠ্লো— ও লোকটা বড় ছষ্টু বাবা ! · · · · ·

> পরাণ-বাবু কস্তাকে কোলে তুলে নিয়ে মৃত্ ভর্ৎসনার স্বরে বুললেন—ছি মা, অমন কথা বল্তে নেই। জগতের সবাই ভালো, কেউ হুষ্টু না।

কৃষ্ণকলি প্রতিবাদের স্বরে বলে' উঠ্লো—তবে ও আমাকে…

পরাণ-বাবু মনে কর্লেন কৃষ্ণকলিকে কোলে তোলার জন্ম সে রাম্যাত্বর উপর বিরক্ত হয়েছে। কিন্তু কৃষ্ণকলির কথা শেষ হবার আগেই সেই ঘরে একজন লোক এসে প্রবেশ করলো। তাকে দেখেই পরাণ-বাবু বলে' উঠ্লেন— এই যে প্রতাপ বাবু, আস্কুন আস্কুন, অনেক দিন পরে যে…

কুষ্ণকলির নালিশ আর শেষ করা হলো না, সে আত্তে আন্তে বাবার কোল থেকে নেমে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে পরাণ-বাবু আগন্তকের সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত রাম্যাত্র অদৃষ্ট তার প্রতি স্থপ্রসন্ন হয়ে তাকে এ-যাত্রা বাচিয়ে দিলে! ( ক্রমশঃ )

# যৌন-ক্ষুধার প্রক্ষুরণ

### শ্ৰীনিৰ্ম্মল দেব

পূর্ব্বের প্রবন্ধে বলিয়াছি---আদিম দিনের উন্মত্ত ইন্দ্রিয়-ক্ষুধাই মামুষের প্রেমের মূল ভিত্তি। যে অদম্য বিরাট আকর্ষণ স্ষ্টির কোনু সেই বিশ্বত যুগ হইতে চিরদিন ধরিয়া পুরুষ ও স্ত্রীকে এক রুদ্র পুলকে পরস্পরের দিকে আরুষ্ট করিয়া আসিয়াছে, সেই চিরন্তনী যৌন-ক্ষুধাই মাছুষের বৃদ্ধি, বিবেক ও চিন্তা-বুত্তির দ্বারা সংশোধিত ও পরিমার্জ্জিত হইয়া মানব-় ছদয়ের সমস্ত সৌনদর্য্য, সমস্ত মহত্ত্বের মধ্যে পরিক্রুরিত

হঁইতেছে। আবার সেই যৌন-কুধাই যথন ভাবুকতা ও নীতি-জ্ঞান-বিবর্জিত হয়, তথন সেই বিক্নত যৌন-ক্ষুধা হইতেই মানব-চরিত্রের সমস্ত কদর্য্যতা ও সমস্ত জঘক্ততার উৎপত্তি रुग ।

স্ষ্টির প্রথম অবস্থায় লিঙ্গ-ভেদ ( Differentiation of Sex ) ছিল না। যৌন-সঙ্গমের দ্বারা প্রজনন-ক্রিয়ার তথনও উদ্ভব হয় নাই। তথন একলিঙ্গী জীবগণের জীবদ্দশায়

একমাত্র কার্য্য ছিল যথেচ্ছ-পরিমাণে উদর-পূর্ত্তি করিয়া নিজেকে সবল ও পরিপুষ্ট করা। পরে পরিণত অবস্থায় তাহাদের দেহের একাংশ মূল দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বা অপরের দেহের সঙ্গে সংলগ্ন হইয়া কোষের সংমিশ্রণে নৃতন জীবের উৎপত্তি হইত। এইরূপ অযৌন (asexual) উপায়েই তথন সৃষ্টি-ক্রিয়া চলিত। তথন সেই একলিন্দী জীবগণের মধ্যে আত্মপরতাই (egoism) একাধিপত্য করিত। পরে ক্রমে ক্রমে তাহাদের দেহের এক নির্দিষ্ট অংশ অপর অংশ হইতে পথক আকারে চিহ্নিত হইতে লাগিল,---ইহাই লিঙ্গ-ভেদের প্রথম স্থচনা। তা'রপর ধীরে ধীরে ক্রম-বিকাশের ধারা বাহিয়া একলিঙ্গী জীবগণের দেহের সেই বিশিষ্ট অংশ হুইটি ভিন্ন আকৃতিতে পূর্ণ পরিণত হুইয়া পুরুষ ও স্ত্রী এই ছই স্বতম্ব লিঙ্গে বিভক্ত হইয়া গেল। এইরূপে লিঙ্গ-ভেদের প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অযৌন প্রজনন রহিত হইয়া থৌন-সঙ্গমের দ্বারা প্রজনন-ক্রিয়ার উদ্ভব হইল। এবং জন্ম-মৃত্যুর পথ বাহিয়া যে বিচিত্র স্বষ্টি-লীলা অনাদি কাল ধরিয়া নিথিল বিখে লীলায়িত হইতেছে, সেই স্ষ্টের ধারা যাহাতে কোনোদিন প্রতিহত না হয়, সেই উদ্দেশ্রে প্রকৃতি পুরুষ ও স্ত্রীর যৌন-সন্মিলনের মধ্যে এক উচ্ছল আনন্দের সঞ্চার করিয়া দিয়া এই তুই শিঙ্গকে চিরদিন ধরিয়া এক অদম্য আবেগে পরস্পরের প্রতি আরুষ্ট করিয়া রাথিয়াছে। জীব-তত্ত্বে ইহাই যৌন-ক্ষুধার ধারাবাহিক ইতিহাস।

যৌন-প্রজননের প্রথম অবস্থায়ও ভিন্নলিঙ্গী জীবগণের মধ্যে একলিঙ্গী জীবের আত্মপরতা একান্ত প্রবল ছিল। এই বৈশিষ্ট্য নিমতর প্রাণীগণের মধ্যে আজ পর্যান্তও প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়। উদাহরণ স্বরূপ মাক্ডসার নাম উল্লেখ করা যায়। ইহাদের পুরুষ ও স্ত্রীর যৌন-সঙ্গমে পূর্ণ-রতির ( Venercal Orgasm ) সময় পুরুষ-মাকড়সা যদি অতিশয় সতর্ক না থাকে, তবে স্ত্রী-মাকড়লা তাহাকে উদরদাৎ করিয়া ফেলে— থাহাতে পুং-মাকড়সার গভ-সঞ্চারক শক্তির একটুও অপচয় না হয়। পুরুষের প্রতি এই নিষ্ঠুরতা সম্বেও সম্ভানের প্রতি স্ত্রী-মাকড়সার একটা সহাত্তভূতি দেখিতে পাওয়া যায়, এমন কি ডিমগুলি ফুটিবার পূর্বেও স্ত্রী-মাকড়সা সেগুলিকে আগলাইয়া থাকে। যৌন-মিলন-সঞ্জাত এই সহামুভূতিই (Sympathy) নাকু নেহের প্রথম প্রকাশ এবং যৌন-কুধার প্রথম প্রস্ফুরণ।

ক্রম-বিকাশের উচ্চতর স্তরে এই সহাত্মভূতির ভাব যৌন-আনন্দের সঙ্গে সংমিশ্রিত হইয়া পুরুষ ও স্ত্রীকে পরস্পরের প্রতি অমুরক্ত করে। প্রথমে এই অমুরাগ অতি ক্ষণ-স্থায়ী ছিল, তখন কেবলমাত্র যৌন-ক্ষ্মা উদীপ্ত হইলেই পুরুষ ও স্ত্রী পশুর সায় পরস্পরের প্রতি আসক্ত হইত এবং ক্ষ্ণা পরিতপ্ত হইলেই সে আসক্তি অন্তর্ধান করিত। তথনও মাহুষের অন্তরের ঘুমন্ত বুদ্ধি ও চিন্তা-রুত্তি জাগ্রত হইয়া উঠে নাই। পরে জীবন-সংগ্রামের প্রয়োজনে এই সকল **্রিবৃত্তির জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে মার্কুবের যৌন-জীবনে এক তুমুল** পরিবর্ত্তন স্লুরু হইল। তথন যৌন-সঙ্গমের ক্ষণস্থায়ী দৈহিক আনন্ট্রুতেই মামুষ আর সম্পূর্ণ তৃপ্ত থাকিতে পারিল না, —সেই ক্ষণিক আনন্দকে অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির মধ্যে একটা স্থায়ী আনন্দের সন্ধান করিতে লাগিল। এইরূপে নিছক ইন্দ্রিয়-ক্ষুধা মামুষের ভাবুকতা ও বৃদ্ধি-বৃত্তির দারা অমুপ্রাণিত হইয়া ধীরে ধীরে সংযত ও পরিমার্জ্জিত হইতে লাগিল এবং মানুষের মনোজগতে তাহার অলক্ষ্য প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। ইহাই প্রেমের প্রথম উন্মেষ। (১)

প্রেমের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ ও স্ত্রীর যৌন-সাসক্তি কেবলমাত্র সঙ্গমের সামান্ত কালটুকুর মধ্যে আর আবদ্ধ রহিতে চাহিল না—তাহা দীর্ঘতর কালের মধ্যে প্রসারিত হইতে লাগিল। তথন আত্মপরতার প্রভাব ক্রমে ক্রমে ক্ষীণতর হইয়া সহামভূতিকে নিবিড়তর করিতে লাগিল। তথন পুরুষ কেবলমাত্র নিজের উদর-পূর্ত্তি করিয়া এবং ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়াই ক্ষান্ত রাইল না ;—ইন্সিয়-তৃপ্তির প্রতিদান স্বরূপে নারীর এবং তাহাদের যৌন-মিলন-জাত

<sup>(1) &#</sup>x27;Reason, as soon as it had become active, did not delay to exert its influence also in the sexual sphere. Man soon discovered that the stimulus of sex, which in animals depended merely on a transient and for the most part periodic impulse, was in his own case capable of prolongation, and indeed of increase, by the force of imagination. This influence works more moderately, it is true, but with more persistence and more evenness the more the affair is withdrawn from the dominion of the senses, so that the satiety produced by the gratification of a purely animal passion is avoided."-Kant-"The Probable Beginning of Human History."

সম্ভানের জন্মও আহার সংগ্রহ করিত, কাঠ-পাতা কুড়াইয়া আনিয়া তাহাদের আশ্রয়ের জন্ম গৃহ নির্মাণ কুরিত এবং শক্রর আক্রমণ হইতে তাহাদের রক্ষা করিত। নারীও কেবলমাত্র সম্ভানের জন্ম-দান করিয়াই নিশ্চেষ্ট'থাকিত না,---তাহাকে আদরে কক্ষে ধরিয়া শুন্ত দিত, শিশুর আরামের জন্ম পাতা বিছাইয়া শয্যা রচনা করিত এবং ঝড়, বুষ্টি, হিমের সীময় গাছের ছাল দিয়া তাহাকে ঢাকিয়া রাখিত। ইহাই মাহুষের পারিবারিক জীবনের বিকাশ এবং সমাজের ইহাই প্রথম স্থচনা। সমাজের উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে বিষম মতভেদ আছে। Lubbock, Bachofen, Bloch প্রভৃতি যৌন-তত্ত্ব-রথীগণের মতে মান্ত্রয প্রথমে দল-বদ্ধ হইয়া বাস করিত। তথন বহু পুরুষ ও বহু নারী একত্র জীবন-যাপন করিত এবং তাহাদের মধ্যে অবাধ যোকিসংশ্ৰব ( Promiscuity ) ছিল, অৰ্থাৎ সেই দল-ভুক্ত যে-কোনো পুরুষ ও যে-কোনো নারী যথেচ্ছ যৌন-সঙ্গম করিতে পারিত। তখন সেই দলের নারীগণ পুরুষগণের যৌথ-সম্পত্তি ছিল। তাঁহাদের মতে এই দলগত জীবন ( clan ) হইতেই সমাজের উদ্ভব। অপর পক্ষে Forel, Westermarck প্রভৃতি খ্যাতমামা মনীষীগণ উচ্চ-কণ্ঠে বলিয়াছেন— মানুষের মধ্যে কোনো কালেই অবাধ যোনি-সংশ্রব ছিল না। (২) পরিবার (family) অর্থাৎ পুরুষ, নারী ও তাহাদের যৌন-মিলনোডুত সস্তানের সমাবেশই সমাজের মূল এবং এবম্বিধ বহু পরিবারের সমষ্টিই সমাজ। (৩) উভয় পক্ষই প্রবল প্রমাণ খাড়া করিয়া তাঁহাদের মতের সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু আজ পর্যান্তও এ সমস্থার কোনো স্থির মীমাংসা হয় নাই। পরিবার বা দল-যাহা হইতেই সমাজের উদ্ভব হউক, আদিম দিনের চরম আত্মপরতার প্রাবল্য ক্রমে ক্রমে ক্রীণ ছইয়া আসিয়া যৌন-সহামভূতির দারা ধীরে ধীরে পরার্থপরতায় পরিণত হওয়াতেই যে সমাজের উৎপত্তি সম্ভব হইয়াছে---এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নাই।

সমাজের অভিব্যক্তির সঙ্গে মামুষের সহামুভূতির ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হইয়া পড়িল। পূর্বেব যে সহাত্মভূতি যৌন আনন্দের দ্বারা সঞ্জীবিত হইয়া কেবলমাত্র পুরুষ ও নারীর পরস্পরের মধ্যে এবং তাহাদের যৌন-মিলন-জাত সন্তানের প্রতি নিবদ্ধ ছিল, সমাজ প্রতিষ্ঠার পর তাহা আত্মীয় প্রতিবেশী ও 'ক্রমে ক্রমে অনাত্মীয় প্রতিবেশীর প্রতিও সঞ্চারিত হইল। এইরূপে সেই মৌলিক সহামুভূতিই পাত্রভেদে ভ্রাত-নেহ, ভগ্নী-মেহ, বন্ধু-প্রীতি, প্রতিবেশী-প্রীতি প্রভৃতি নানা রূপে ও নানা মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইতে লাগিল।

তথন্ও স্বদেশ-প্রেম বলিয়া কোনো বুত্তি মান্নবের অস্তরে জাগে নাই, কারণ তথনও মান্তুষ ভবঘুরে ভাবেই জীবন কাটাইত, তাহার কোনো নির্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না। আদিম দিনের মান্তবের মনে ক্ষেহ্, দয়া, মায়া প্রভৃতি কোনো কোমল ভাব ছিল না। তাহাদের প্রকৃতি তথন একান্ত হিংম্র ছিল। এই হিংম্র প্রবৃত্তি এতদুর প্রবল ছিল যে, মাত্রষ তথন কেবলমাত্র শত্রুকে হত্যা করিয়া বা ক্রীতদাস করিয়াও ক্ষান্ত হইত না,—বহুবিধ বীভংস উপায়ে তাহাকে নিগ্রহ করিত, অশেষ যাতনা দিয়া তাহার প্রাণ হরণ করিত, এমন কি হত শত্রুর মাংস পর্যান্তও ভক্ষণ করিত। (৪) নর-মাংস-ভোজী মানব-জাতি এখনও পর্য্যন্ত মধ্য-আফ্রিকায় বর্ত্তমান আছে। তথন সেই হিংম্রতার যুগে বহির্শক্রের আক্রমণ হইতে আত্ম-রক্ষার জন্ম মাত্রুষ ক্রমে ক্রমে এক স্থানে দল-বদ্ধ হইয়া বাস করিতে লাগিল, এবং কোনো শক্রু আক্রমণ করিলে সকলে মিলিত হইয়া শসমবেত শক্তির দ্বারা তাহার এইরূপে মান্তুষের সাধারণ স্বার্থ প্রতিরোধ করিত। সহাত্মভৃতির সঙ্গে সংমিশ্রিত হইয়া সমাজের বন্ধনকে দৃঢ়তর করিতে লাগিল। ক্রমে যে স্থানে মামুষ দল-বদ্ধ হইয়া জীবন-যাপন করিত, সেই স্থানের উপরেও তাহাদের একটা সহাত্মভূতি জাগ্রত হইয়া উঠিল। এই সহাত্মভূতি মাত্মবের অধিকার-জ্ঞানের সঙ্গে সন্মিলিত হইয়া বাস-ভূমির প্রতি মাহুষের আকর্ষণকে কঠিনতর করিল। তথন সেই বাস-

<sup>(2) &</sup>quot;At no period of human existence has family life been replaced by clan life."-Westermarck -"History of Human Marriage."

<sup>(3) &</sup>quot;Originally, human societies were composed of families, or rather associations of families. In primitive man these families play the fundamental role and constitute the nucleus of society."-Forel- "The Sexual Question."

<sup>(4) &</sup>quot;Primitive men were so destitute of all humanitarian sentiment that they not only killed one another and practiced mutual slavery, but also mårtyred, tortured and even devoured one another." -Forel-"The Sexual Question."

ভূমিকে মান্থৰ নিজন্ব বলিয়া দাবী করিতে লাগিল এবং তাহার উপরে তাহার অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্স মামুষ প্রাণ বিসর্জনেও পশ্চাৎপদ হইত না।—ইহাই স্বদেশ-প্রেমের প্রথম উন্মেষ।

ক্রমে ক্রমে মান্তবের অন্তরে বিবেক-বৃত্তির জাগরণের সঙ্গে যৌন-সহাত্মভৃতি সক্ষতর ও গভীরতর হইয়া কর্ত্তব্য-জ্ঞানে বিকশিত হইয়া উঠিল। কর্ত্তব্য-জ্ঞানের প্রথম উন্মেষের শমরে মান্থবের অপর সকল উচ্চ বৃত্তির ক্যায় ইহা যৌন-মিলনাসক্ত পুরুষ ও নারীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। তথন পুরুষ প্রথম অন্নভব করিল যে, যে নারী তাহাকে এতটা আনন্দ, এতথানি তৃপ্তি দেয়, তাহার প্রতিদানে সে নারীকে তাহারও কিছু দেয় আছে। দে নারীকে ভরণ-পোষণ, রক্ষণাবেক্ষণ করা তাহার কর্ত্তব্য,--ইচ্ছা না হইলেও, ভাল না লাগিলেও ইহা ভাহাকে করিতে হইবে। নারীও অস্তরে অমুভব করিল যে, যে পুরুষ তাহাকে ভরণ-পোষণ রক্ষণা-বেক্ষণ করিতেছে, তাহার স্থা-স্বাচ্ছন্দ্য আরামের প্রতি লক্ষ্য রাথা তাহার উচিত। কর্ত্তব্য-জ্ঞানই খুব সম্ভব নারীর অন্তরে সতীত্ব-জ্ঞানকে প্রথম প্রবৃদ্ধ করে। তথন নারী অমুভব করিল যে, যে পুরুষ তাহার সকল ভার বহন করিতেছে, তাহার দেহ মন সেই পুরুষেরই প্রাপ্য, অপরকে তাহা দিয়া সেই পুরুষের মনে পীড়া দেওয়া তাহার উচিত নয়। কর্ত্তব্য-পালনের আনন্দ এবং কর্ত্তব্য-অবহেলাব গ্লানি সামুষের কর্ত্তব্য-জ্ঞানকে স্থদৃঢ় করিল।

ক্রমে পুরুষ ও নারীর কর্ত্তব্য-জ্ঞান পরম্পরকে ছাপাইয়া তাহাদের যৌন-মিলন-প্রস্থত সম্ভানের প্রতি প্রবাহিত হইল। পূর্বের নারীর মনে সন্তানের প্রতি যে আকর্ষণ ছিল, সে আকর্ষণের মধ্যে কোনো যুক্তি ছিল না, পশুর মাতৃলেহের ষ্ঠায় তাহা একটা স্বত:-উদ্ভূত প্রবৃত্তি (Instinct) নাত্র ছিল। কর্ত্তব্য-জ্ঞানের বিকাশের পর পুরুষ ও নারী উভয়য়েই সমূভব করিল যে, যে কুদ্র অসহায় জীবটিকে কোন্ অদৃশ্র লোক হইতে তাহারা এই পৃথিবীতে ডাকিয়া আনিয়াছে, তাহার সকল প্রয়োজনের ভার তাহাদের লইতে হইবে। এই অমূভূতি পিতৃ-ক্লেহ ও মাতৃ-ক্লেহকে নিবিড়তর করিয়া মাহ্রবের পারিবারিক জীবনকে শান্ত ও স্থলর করিয়া তুলিল। ক্রমে সমাজ-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে মামুষের এই কর্ত্তব্য-জ্ঞান পারিবারিক জীবনের সংকীর্ণ গণ্ডীটুকুকে অতিক্রম করিয়া

যৌন-অন্নভৃতির হত্র ধরিয়া সমাজের অপর পুরুষ ও নারী এবং অপদ্যের সম্ভানের প্রতি সঞ্চারিত হইল। আদিম দিনের হিংস্র প্রবৃত্তি ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইন্না মাহুষের .অন্তরে দয়া, মায়া, করুণা প্রভৃতি ন্নিগ্ধ মানবীয় ভাবগুলি ক্রম-বিকশিত হইয়া উঠিল।

কর্ত্তব্য-জ্ঞানের চরম বিকাশ ত্যাগে। সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে শিক্ষা দীক্ষা ও ভাবুকতার প্রভাবে মামুষের অন্তর্জীবন যতই স্বদূর-প্রসারিত হইতে লাগিল, ততই তাহার ব্যক্তিগত কুদ্র সত্তা সমষ্টিগত বুহত্তর সত্তায় নগ্ন হইয়া যাইতে লাগিল। তথন নিজের চিন্তা ভূলিয়া পরের চিন্তাই মাহুষের মনে জাগিতে লাগিল। এই ত্যাগ-প্রবৃত্তি জাগ্রত না হইলে পুরুষ কথনও প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া স্ত্রী-সন্থানের আহার উপার্জ্জন করিত না, স্ত্রী কথনও নিজের স্থথ-স্বাচ্ছন্য সম্পূর্ণ-রূপে বিশ্বত হইয়া স্বামীর সেবা করিত না, নিজেকে অন্সহারী রাথিয়া স্বামী-সন্তানের মুথে আহার দিত না,—জাতির কল্যাণের জন্ম মামুষ কথনও নিজেকে কাঙ্গাল কবিয়া তাহাব সর্বাস্থ বিসর্জন দিত না, দেশকে রক্ষা করিবার জন্য—জাতিকে স্বাধীন করিবার জন্ম মাতুষ কথনও হাসিমুপে কামানের মুথে ছুটিয়া যাইতে পারিত না। স্বষ্টির প্রথম যুগে যে আত্মপরতা মামুষের অন্তরে একান্ত প্রবল ছিল, এই ত্যাগ-প্রবৃত্তির যাছদণ্ড-স্পর্শে তাহা ধীরে ধীরে বিদ্রিত হইয়া তাহার স্থানে পরার্থপরতার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ইহাই মান্ধ্রের চর্ম বিকাশ,—এই আত্ম-বিসর্জ্জনই যৌন-কুধার শ্ৰেষ্ঠ পবিণতি ।

যে অন্ধ আকর্ষণ একদিন শুধু কয়টি কুদ্র মৃহুর্ত্তের দৈহিক আনন্দের জন্ম পুরুষ ও নারীকে এক উন্মাদ আবেগে পরস্পারের প্রতি আকর্ষণ করিত, সেই চির-রহ্সুময়ী শক্তিই কত সহস্র শতাব্দীর অবিচ্ছিন্ন বিবর্ত্তনে মামুষের জ্ঞান, বৃদ্ধি নীতি, বিবেক ও ভাবুকতার পরশে সোণা হইয়া উঠিয়া মানব-হাদয়কে আজ এক বিপুল ঐশ্বর্যো ভরিয়া তুলিয়াছে। আবার অন্তর্হীন কালের ভিতর দিয়া এই অবিশ্রান্ত ক্রম-বিকাশের পথ বাহিয়া শত সহস্র শতাব্দী পরে যথন স্কুদুর ভবিষ্যতের সভাতর, মহত্তর, উদারতর নর-নারী আমাদের আজিকার এই সভ্য-উন্নত দিনকে আদিম দিনের মধ্যে গণনা করিবে, অতি দূর অতীতের যে পশুস্টুকু মাহুষের অন্তরে এখনও লুকাইয়া আছে, সে দিন তাহা নি:শেষে

অন্তর্হিত হইয়া মাহুষের সকল স্থপ্ত মহুষ্যত্ব পরিপূর্ণ ,গৌরবে তাহাই আহরণ করিয়া উপরে সবুজ পাতার মাঝখানে গন্ধ-বিকশিত হইয়া উঠিবে। তথন প্রাচীন দিব্দর সকল বর্ণ-মধু-ভরা ফুলের মত অপূর্ণতা অঙ্কুরিত বীজের মত অতীতের অন্ধকারে মাটির শাস্তি, তৃপ্তি ও প্রীতির মাঝখানে—ভবিষ্যতের নীচে চাপা পড়িয়া গিয়া শুধু যোগাইবে রদ ও খাত্ত, আর

ফুটিয়া থাকিবে জগৎ-জোড়া মানব !

# পাখীর গান শ্রীমানকুমারী বস্থ

আজ পাথি ৷ তোর গানেব তানে কাবেই যেন মনে আসে; ধোরতে গেলে যায় না ধরা, লুকিরে পড়ে মেথের পাশে। তেমনি ধারা হাসি মুখে, সে কি আছে তৃপ্ত বুকে, সে কি চাহে চাঁদের পানে ফাণ্ডন সাঁঝে ফুল-বাতাদে, যাব ধরা না ধরায় মিলে

ર

স্বপন হেন মর্ম্মে ভাগে!

সে কি পাথি! তোর মত অই চির পরিচিত স্থরে, ডাকে কারও, বনের মাঝে, নীল আকাশে পরাণ পূরে **দে কি ডাকে গভীর রেতে,** ভোরের আলোর নেশায় মেতে, সে কি ডাকে বাঁশীর রবে বিজন বনে—অনেক দূরে ( সে কি ডাকে ফুলের বনে, সে কি ডাকে নদীর স্বনে, সে কি ডাকে খ্রাম শ্মশানে চিতার পাশে ঘুরে ঘুরে, দিগ দিগন্ত গ'লে পড়ে

পরাণ-গ'লা করুণ স্থরে।

সে কি পাপি! গাইছে আজও তোর ঐ মধুর গানের মত, তার হাসিতে তার বাশিতে ফুট্ছে বনে কুস্থম যত ? সে কি ফুলে ফুল মিশিয়ে, মলর সমীর চামর দিয়ে, অগুরু চন্দন গন্ধে নিত্য করে পুণ্যব্রত ? তেম্নি গাঁথি মোহন মালা, সাজিয়ে রাথে পূজার ডালা, কছু রহে ধ্যান-মগ্ন, সর্ববত্যাগী যোগীর মত, অরূপ স্বরূপ বিশ্বরূপ কি ধ্যেয় তারি অবির**ত**্

এক দিন সেই শুদ্র উষায়, তপন'তথন অরুণ রথে তার সেই দেখা মনে পড়ে তরুণ-আলোক-উজল পথে অম্নি অশ্ৰ-সজল অঁাথি, উঠলি গেয়ে ভোরের পাথি, হারানো এক পুরানো স্থর উঠ্ল বেজে মরমেতে; হারিয়ে গেছে সে সব চিন্, চলে গেছে অনেক দিন, এখন কেন পাইনি পাখি, সেই পুরানো পরাণ হ'তে, আমি কি আর তেম্নি আছি— রইচি বেঁচে কোনমতে!

# **मिक्**शृं न

### <u> এউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়</u>

[ २२ ]

ফাল্পন চৈত্র মাসে পশ্চিম প্রদেশে মাঝে মাঝে তুই তিন দিন ধরিয়া দিবাভাগে সমস্ত দিন প্রবল পশ্চিমা বাতাস বছে। তথন আকাশ ধূলি-পিঙ্গল, সূর্য্য অলগ-নেত্র এবং বুক্ষলতা বায়্-বিক্ষুৰ হইয়া বিশ্ব-প্ৰকৃতি ক্ৰোধোন্মত্ত উন্মুক্ত-জটা ধূৰ্জ্জটির মত এমন তাণ্ডব-লীলা আরম্ভ করে যে, মনে হয় না, সন্ধ্যা পুনর্কার তাহার দিনান্তরম্য শান্ত-শ্রী লইয়া পৃথিবীর সেই প্রালয়-ধূদর বক্ষে উপস্থিত হইতে পারিবে। কিন্তু সমস্ত দিন তপ্ত নিশ্বাস ফুঁসিয়া ফুঁসিয়া ঝটিকা অন্তর্হিত হওয়ার পর যথন দেখা যায় যে আকাশ সতারা, সলিল স্থশীতল এবং পবন স্থানির্মাল হইয়া উঠিল, তথন মনে হয় রোধোদ্দীপ্ত পিতার শাসন-নিপীড়নই চরম বস্তু নহে, তাহার পরও জননীর শীতল করম্পর্শ থাকিতে পারে। এমনই একটা প্রথর দিবসের মধ্যাহ্নে স্থকুমারী সরমার হৃদয়ের মধ্যেও একটা উদাম ঝটিকার সৃষ্টি করিল। হঃখে, ক্ষোভে, লোভে, লজায় তাহার সমত চিত্তভূমি আলোড়িত করিয়া একটা উন্মত্ত ঝঞ্চা ফুঁ সিয়া উঠিল !

যে কল্পনা মনের মধ্যে সংগোপুনে বহন করিয়া স্কুকুমারী ভাগলপুরে উপস্থিত হইরাছিল, রমাপদর সংসারে অর্থ-সঙ্কটের ভীষণ মূর্ব্তি দেখিতে পাইয়া তাহাকে বাস্তবতায় পরিণত করিবার একটা উপায় দে খুঁজিয়া পাইল। প্রথমে দে তাহার স্বামীর নিকট মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া বলিল। স্কুকুমারীর প্রস্তাব শুনিয়া নরেশের সন্থদয়তায় আঘাত লাগিল। ব্যস্ত হইয়া সে বলিল "না, না, স্কুকু, এমন কথা ওদের কথনো বোলো না! দেখেছ ত' পুত্র-গত-প্রাণ; ভারী কষ্ট পাবে।"

স্থকুমারী বলিল, "পুত্র-গত-প্রাণই যদি হয় তা হলে ত' কষ্ট না পাওয়াই উচিত। কারণ এ কান্ধ করলে পুত্রেরই খুব বড় রকমের মঙ্গল করা হবে।"

नरतम विनन, "मकलात क्रथ मकलात हत्क म्यान नव।

মান্থবের মন বড় বেশী রক্ম জটিল ব্যাপার; ভাল-মন্দর সমাধান সেথানে সব সময়ে অর্থ-স্থত্তের হিসাবেই হয় না।"

ইহার পর কিছুক্ষণ ধরিরা স্বামী-স্ত্রীতে বাদ-প্রতিবাদ চলিল। অবশেষে বিরক্ত হইয়া স্থকুমারী বলিল, "এ বিষয়ে তোমারই আপত্তি সকলের চেয়ে বেণী হবে বলে কি মনে হয়?"

নরেশ মাথা নাড়িয়া বলিল, "কথাটা সকলের, কাছে না উঠলে এ কথার উত্তর কেমন করে দিই ? তবে যদি কোনো ছেলে তোমার নিজের ছেলের স্থান অধিকার করে, সে আমারও মনে আমার নিজের ছেলের মত স্থান পাবে, এ কথায় সন্দেহ করো না! কিন্তু আমার একটা কথা মনে রেখো। কথাটা যদি একান্তই তোলো তা হলে সরমারই কাছে প্রথমে তুলো—আর যতদূর সম্ভব সাবধানে। যদি দেখ সে কই-বোধ করছে, তা হলে আর বেনা কন্ত না দিয়ে সামলে নিয়ো। বমাপদর কাছে কথাটা কথনো প্রথমে তুলো না।"

জ্র-কুঞ্চিত করিয়া স্থকুমারী বলিল, "কেন, মার চেয়ে বাপের দরদ বেণী বলে মনে কর না কি তুমি ?"

এ তর্ক এমনভাবে উঠিলে অনর্থক কথা বাড়িরা চলিবে সেই আশকায় নরেশ বলিল, "দরদের কথা ছেড়ে দাও। সস্তানের মঙ্গলের জন্ম মা যতটা নিজেকে বঞ্চিত করতে পারে, বাপ ততটা পারে না তা' স্বীকার কর ত ?"

এ কথায় প্রসন্ন হইয়া স্থকুমারী বলিল, "হাা, সে কথা স্বীকার করি।—তা হলে বলব ত ?"

নরেশ বলিল, "সে তোমার যেমন ইচ্ছা, কিন্তু যদি বল ত খুব সাবধানে।"

স্কুমারী ঝক্কার দিরা বলিল, "তুমি যথন তোমার ভাররা-ভারের সঙ্গে কথা বলবে তথন খুব সাবধানে বোলো। আমার ত' আর ভাররা-বোন নর, আমি সহজভাবেই বলব।" কিন্তু স্বামীর নিকট হইতে এই অনিচ্ছা-জাত অহুমতি কাড়িয়া লইবার পর যথন সরমার নিকট কথাটা উত্থাপিত করিবার সময় আসিল, তথন স্থকুমারী দেখিল, যতটা সহজ্বভাবে বলিবে বলিয়া দম্ভ করিয়াছিল, তত সহজে বলিতে পারিতেছে না। বলিতে গেলে অক্ত কথা মুখ দিয়া বাহির হয়। দিনের বেলা মনে হয়, দিবালোকে যে-কথা বলিতে চক্ষে লজা উপস্থিত হইতেছে, রাত্রির অন্ধকারে তাহা অনায়াসে বলিতে পারিবে: রাত্রিকালে মনে হয়, অন্ধকারের আশ্রমে চক্ষুলজ্ঞা হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া সরমা অসমত হইবার স্থবিধা পাইবে। এমনি করিয়া কয়েকদিন কাটিয়া যাওয়ার পর স্বকুনারী কোনো রকমে কথাটা সরমার কাছে বলিয়া ফেলিল।

ধূলি এবং বায়ুর ভয়ে ঘরের প্রায় সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ ছিল। ওধু পূর্ব্বদিকের একটা ক্ষুদ্র গবাক্ষ অর্দ্ধোনুক্ত থাকায় ঘরটা সামাক্ত আলোকিত হইয়াছিল। শ্যার উপর নিজের বিছানায় শুইয়া ঘিন্টু নিদ্রা যাইতেছিল; এবং স্থুকুমারী ও সরমা, তুই ভগ্নী, তাহার তুই পার্রে বসিয়া গল্প করিতেছিল। হঠাং স্তুকুমারী ভগ্নকণ্ঠে বলিল, "একটা কণা আছে সরো।"

স্কুমারীর কণ্ঠস্বরের গাঢ়তায় উৎস্কুক হইয়া সবমা বলিল, "कि कथा निनि?"

একটু ইতন্ততঃ করিয়া স্থকুমারী বলিল, "তোর ছেলেকে আমাদের দিবি?"

কথা শুনিয়া কিন্তু সরমা হাসিয়া উঠিল; বলিল, "এই কথা? এ আর এমন কি ব্যাপার, নাও না! আর নিতে ভারী ত' বাকিই রেখেছ !"

স্থকুমারী হাসিতে পারিল না; শুষ্ক ভাবে বলিল, "সে নেওয়া নয় রে—একেবারে নেওয়া।" তাহার পর বিমৃঢ়ভাবে তাড়াতাড়ি বলিল, "একেবারে নেওয়া নয়, তোদের ছেলে তোদেরই থাকবে, শুধু—" কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া স্কুমারী থামিয়া গেল।

বিস্মিত স্বরে সরমা বলিল, "শুধু কি, বলো ?"

এবার স্কুমারী সাহস সঞ্চয় করিয়া কথাটা খুলিয়া বলিল। সরমা প্রথমে মনে করিল স্থকুমারী পরিহাস করিতেছে; কিন্তু অবশেষে যথন বুঝিল পরিহাস নয়— ই বলিতেছে সত্যই বলিতেছে, তথন তাহার প্রসয়

নিবিড কালিগা ঘেরিয়া একটা মুথমগুলে চিন্তার আসিল।

অদ্ধান্ধকারে তাহা লক্ষ্য করিতে না পারিয়া অধীরভাবে স্থুকুমারী জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলিস্ ?"

স্থুপ্ত পুত্রের মুখের উপর উদ্ভান্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নতমুখে ব্যগ্রস্থারে সরমা বলিল, "বিণ্টুকে পুষ্মিপুত্র নেওয়া! সে কি করে হবে দিদি ? তিনি কথনই রাজী হবেন না !"

দঢ়কণ্ঠে স্কুমারী বলিল, "রাজী যদি না হন, তা হলে ছেলের তিনি মন্দই করবেন। এ একটা রাজার যোগ্য সম্পত্তি, তা জানিস! মাসে প্রায় বারো হাজার টাকা আয়—তিনটে হাইকোর্টের জজের সমান। এ সমস্ত তোর ছেলেরি হোত। এমন নয় যে পরে আমার কিছু হলে তার ভাগ কমে যাবে—সে পথে ত' ভগবান চিরদিনের জক্ত কাঁটা দিয়েছেন। জ্ঞাতিরা ত সম্পত্তি পাবার লোভে হাঁ করে এঁর দোরে ধলা দিচ্ছে। তা ছাড়া, আজ যদি আমি মরে যাই— পুরুষের মন ত, কাল কিছু করে বসলে তথন ছেলেটার ভোগে একটা কানা কড়িও আসবে না-অথচ ছেলেটার ওপর এমনই মায়া পড়ে গেছে যে, ও যদি অর্থাভাবে কষ্ট পায়, তা হলে আমি মরেও স্কুথ পাব না! তাই আমি চাচ্চিলাম—সম্পত্তিটা একেবারে পাকাভাবে ওর করে দিই। তোরা যদি নিজেদের একটা কাল্পনিক ছ:থের ছলে ছেলেটাকে এতটা বঞ্চিত করতে চাস, তা হলে আমি আর কি বলব বল ?"

এত কথার কোন উত্তর না দিয়া সরমা নতমুখে নীরবে বসিয়া রহিল।

ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া স্থকুমারী পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল, "তা ছাড়া, তোদের যা অবস্থা, তা' ত চোথে দেখতেই পাচ্ছি। এমন করে কি চিরদিন চলবে ? সংসার জ্রমশঃ বাড়বে বই ত' কমবে না? চাকরীর বাজার যা হয়েছে, তা' ত সকলেই জানে। ত্রলছিলি রমাপদর ব্যবসা করবার ইচ্ছে; তোরা যদি আমার এ কথায় রাজী হ'স, তা হলে আমি দশহাজার টাকা রমাপদকে দোবো ব্যবসা করবার জন্মে—ধার নয়, একেবারে দোব।"

একবার স্থকুমারীর প্রতি চাহিয়া দেখিয়া সরমা চক্ষু নত করিল। অর্থলোভের তড়িৎ-স্পর্ল বোধ হয় নিমেষের জক্ত তাহাকে অজ্ঞাতসারে উত্তেব্দিত করিয়াছিল।

সুকুমারী বলিতে লাগিল, "কথাটা অত সহজে উড়িয়ে দিসনে—বেশ করে ভেবে দেখিস সরো। ছেলের এ রকম মঙ্গলের জন্মে কত বাপমা একেবারে পরের ঘরে ছেলেকে সঁপে দেয়, আর তই ত দিবি তার নিজের মাসীকে। তোদের ছেলে তোদেরই থাকবে, নামে শুধু আমাদের হবে। বড় হয়ে সে যথন শুনবে যে, এই অগাধ সম্পত্তি তার নিজের হতে পারত, শুধু তোদের থেয়ালের জন্তে হয় নি, তথন সে তোদের কি ভাববে বল দেখি?" তাহার পর সহসা থপ্ করিয়া সর্মার দক্ষিণ হস্ত নিজ হস্তের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া কাতরম্বরে বলিতে লাগিল, "লক্ষ্মী সরো, আমার কথা রাথ— ছেলেটাকে আমাকে দে! ভগবান তোকে অনেক ছেলে মেয়ে দেবেন—কিন্তু আমার ত সে আশা নেই! আমার কি মনে হয় জানিস ? আমার মনে হয়—যে-ছেলে আমি ডাক্তারের অস্ত্রের মূথে হারিয়েছি, তোর ঘিণ্টু আমার সেই ছেলে। স্থামরা না হয় তোর ছেলে নিয়ে তোদেরি কাছে বাস করব—তুই রাজী হ ভাই !" একরাশ অশ্র স্কুকুমারীর চক্ষু ১ইতে ঝর্ঝর্ ক্রিয়া স্র্মার হস্তের উপর ঝরিয়া পডিল।

বিণ্টুর প্রতি স্কুমারীর এই তুরন্ত আকর্ষণ দেখিয়া সরমা প্রথমে একটা অনিণীত আতক্ষে এবং বিশ্বয়ে বিমৃঢ় হইয়া রহিল; তাহার পর সহসা তাহার চক্ষু হইতে টপ্টপ্ করিয়া বড় বড় অঞ্চ-বিন্দু ঝরিতে লাগিল। সে যে তাহার কঠিন বিরূপ হৃদয়ের কোন্ তুর্বল স্থান কিরূপে ভেদ করিল, তাহা দে নিজেই বুঝিতে পারিল না! শুধু তাহাই নহে; অবশেষে সে প্রতিশত হইল রমাপদকে সন্মত করিবার জন্ম চেষ্টা করিবে।

বুহং জলের মাছ সঙ্কীর্ণ জলপাত্রে অবরুদ্ধ হইয়া যেমন অস্থির ভাবে নিরম্ভর নড়িয়া বেড়ায়, ঠিক সেইরূপে সমস্ত দিন ধরিয়া এই তুরস্ত চিন্তা সরমার হৃদয়ের মধ্যে সর্ববন্ধণ আলোড়িত হইয়া ফিরিতে লাগিল। কখনো লোভ, কখনো ক্ষোভ, কথনো আসক্তি, কথনো বিরক্তি তাহাকে বিদ্ধ করিয়া করিয়া চঞ্চল করিয়া রাখিল। এত বড় ছন্টিস্তার ভার একা বহন করিতে অসমর্থ হইয়া স্বামীর ইচ্ছামূলে তাহাকে नामारेश धतिवाद क्ल तम यथीत रहेशा उठिन ; এवः तात्व আহারাদির পর শয়ন-কক্ষে উপস্থিত হইয়া তদ্বিয়ে কাল-विषय कत्रिण ना।

শ্যার উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় রমাপদ একথানা বই পড়িতেছিল, গভীর মনোযোগের সহিত সরমার কথা শুনিয়া সে ধীরে ধীরে সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল। তাহার পর জ্রকুঞ্চিত করিয়া তীক্ষ কঠে কহিল, "কথনো না ! ভাল করে বলে দিয়ো, কিছুতে না ৷ দশহাজার কেন, দশলাথ টাকা দিলেও নয়। ও: এথন দেখছি এত বড় একটা ত্রভিদন্ধি নিয়ে এঁরা ভাগলপুরে আসা-যাওয়া করছেন !"

শুনিয়া প্রথমে সরমার বুকের ভিতরটা হান্ধা হইয়া গেল— সে মনে মনে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। লোভ এবং করুণা তাহার তুই হন্ত ধরিয়া যে গভীর মনস্তাপের অর্দ্ধপথে তাহাকে লইয়া গিয়াছিল, তাহা হইতে মুক্তি পাইয়া সে নিশ্চিন্ত হইল। কিন্তু এই নিশ্চিন্তাই সহায়ভূতির পথ দিয়া তাহাকে স্তকুমাবীর পক্ষে লইয়া গেল। ক্ষুদ্ধ কণ্ঠে সে বলিল, "না, না, ত্রভিসন্ধি কেন বলছ? এর দারা তিনিত কারো मन कतरा हात्किन ना ; जाना के कतरा हात्किन ! এ তুরভিসন্ধি কেন হবে ?"

চাপা গলায় রমাপদ গজ্জিয়া উঠিল, "তর্ভিসন্ধি আবার কাকে বলে ? টাকার লোভ দেখিয়ে পরের ছেলেকে কেড়ে নেবার মতলব খুব সাধু সঙ্কল্ল বল না কি তুমি ?"

বিশ্বয়-বিশুদ্ধ স্বরে সরমা বলিল, "একে তুমি কেড়ে নেওয়া বল ? হাত চেপে ধরে চোথের জলে বক ভাসিয়ে ভিক্ষা চাওয়াকে কেড়ে নেওয়া বল ?"

উদ্ধত কঠে রমাপদ বলিল, "বলি। ভিক্ষার ছল করে পৃথিবীতে কত বড় বড় ডাকাতি হয়ে গেছে তা তুমি জান ? রাবণও ত' সীতার কাছে ভিক্ষা চাইতে গিয়েছিল—ভিক্ষা দিতে গিয়ে সীতার খুব মঙ্গল হয়েছিল কি ?"

এ কথার কোনো উত্তর সহসা খুঁ জিয়া না পাইয়া সরমা বলিল, "চেঁচিয়ো না। এখনো হয় ত' তাঁরা জেগে আছেন। এ সব কথা শুনতে পেলে এই রাত্রেই তোমার বাড়ী ছেড়ে চলে যাবেন।"

সরমার কথা শুনিয়া রমাপদর ক্রোধোদীপ্ত মূথে ব্যঙ্গের মৃহ হাস্থ ফুটিয়া উঠিল ; অপেক্ষাকৃত নিম্ন কণ্ঠে বলিল, "ঠিক উল্টো এসব কথা শুনলে একদিনেই বাধার আধ্থানা কেটে গিয়েছে দেখে বাকি আধথানা কাটাবার আশায় দশদিন অপেক্ষা করবেন। অধিকার করতে যারা চায়. চকুলজ্জা করলে তাদের চলে না।"

সরমার ছই চক্ষের মধ্যে ছইট অগ্নিকণা ঝিক্ঝিক্
করিয়া জলিয়া উঠিল; একমুহুর্ত্ত রমাপদর প্রতি প্রজ্জালিত
নেত্রে চাহিয়া থাকিয়া তীক্ষকণ্ঠে বলিল, "আধ্থানা বাধা
কে? আমি? আধ্থানা বাধা যদি সত্যসত্যই কেটে
গিয়ে থাকে, তা হলে বাকি আধ্থানা কেটে গেলেই ছেলের
পক্ষে মঙ্গল তা তুমি জেনো! মার মনের সব কথা তুমি
যদি জানতে, তা হলে কথনই এ কথা বলতে পারতে না!"

সরমার এই হৃদয়োচ্ছাসের আশ্রয়ে রমাপদ নিজের উচ্ছেদিত হাদয়কে কতকটা শান্ত করিয়া লইয়া বলিল, "কলকাতার কোনো বড়লোক যদি তোমার হাতে দশহাজার টাকা গুঁজে দিয়ে আমাকে তুধ-ঘি গাওয়াবার জন্যে গলায় সোনার শিকল বেঁধে নিয়ে যেতে চায়, তুমি কি সেটা আমার আর তোমার পক্ষে থুব মঙ্গলজনক বলে মনে করবে? সব জিনিসেরই একটা সীমা আছে-এমন কি দামী পোষাক-পরিচ্ছদ পরে ঘি-তথ খাওয়ারো! বাপের মনের সব কথা তুমি যদি জানতে, তাহলে তুমিও আমার তুঃথ বুঝতে সবমা! <u> বিণ্টুকে যথোচিত ভাবে মান্তব করবার ক্ষমতা আমার বদি</u> থাকত—আর ঘিণ্টুর দাম বাবত দশহাজার টাকা দেবার কথা যদি না উঠ্ত, তাহলে বোধ হয় আমি এত বিচলিত হতাম না।" তাহার পর ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া কতকটা নিজ মনে বলিতে লাগিল, "নাঃ !—এ অবস্থা যেমন করে হ'ক বদলাতেই হবে ! তেমন বেণা-কিছু না হ'লেও, অন্ততঃ যাতে ছেলেকে বিলিয়ে দেবার প্রলোভন না হয়, এমন অবস্থা করতেই হবে ! তা যদি না পারি, তা হলে দেখছি স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যে সাধারণ কর্ত্তব্য পালন করা—তা-ও আমার হবে না !"

ঁ অতঃপর সরমা আর কোনো কথা বলিল না—এক পসলা অশ্রু-বর্ষণের দ্বারা সে সেদিনকার মত পালা সাঙ্গ করিল।

পরদিন প্রভাতে অনতি-বিলম্বে সরমার মূথে স্থকুমারী এবং স্থকুমারীর ভাবে নরেশচন্দ্র রমাপদর অসম্মতির কথা অবগত হইল। নৈরাশ্যে, তৃঃথে, অভিমানে এবং কতকটা নিম্ফলতার অপমানে স্থকুমারী সমস্ত দিন প্রাবণ মাসের আকাশের মত বিষয়-গন্তীর মূথে স্তব্ধ হইয়া কাটাইল। কাহারো সহিত সে ভাল করিয়া কথা কহিল না, ভাল করিয়া আহার করিল না, এমন কি যে ঘিণ্টুকে লইয়া সে

সমস্ত দিন নিরস্তর ব্যস্ত থাকিত, তাহার প্রতি একবার চাহিয়া পর্য্যস্ত দেখিল না। ব্যথিত অপ্রতিভ সরমা স্থকুমারীর পিছনে পিছনে ফিরিতে লাগিল—কিন্ত তাহার ত্রধিগম্য মূর্ত্তি দেখিয়া আর বেশা কিছু করিতে সাহস করিল না।

.

দূর হইতে নরেশচন্দ্র গভীর সহাত্মভৃতির সহিত বিভিন্ন ব্যথায় ব্যথিস্ত এই তুইটি প্রাণীর ত্রবস্থা দেখিতেছিল। ঔষধ প্রয়োগ করিতে গিয়া পাছে রোগের প্রকোপ বাড়িয়া যায়, এই আশঙ্কায় সে আপনাকে দূরে রাখিয়াছিল। কিন্তু অপরাকে যথন সরমা চা লইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইল, তথন সে প্রবীণ চিকিৎসকের মত তুইচারি বিন্দু ঔষধ প্রয়োগ করা সমীচীন বোধ করিল।

চায়ের পেয়ালা হন্তে লইয়া নরেশ স্নেহার্দ্রকঠে বলিল, "বড় বিপদে পড়ে গেছ সরমা ?"

সরমা মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, নরেশ তাহার দিকে চাহিয়া কুঞ্চিত নেত্রে মৃত্-মৃত্ হাল্স করিতেছে। যে কথা নরেশ বলিতে চাহিতেছিল, তাহা সে নিঃসংশয়ে বৃঝিল; কিন্তু উত্তরে কোনো কথা বলিতে পারিল না। শুধু নিমেষের জন্ম বিষয় ওঠাধবে মেঘ-মলিন বর্ধাদিনেব নিশুর্ভ স্থ্যকিরণের মত বিষাদের মান হাল্য ফুটিয়া উঠিল।

ন্ধিশ্বরে নরেশ বলিল, "এমন ত কিছুই হু:থ অথবা লজ্জার কারণ হয়নি ভাই! যে ঘটনাটি তোমাদের তিনজনের মধ্যে ঘটেছে, তার দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে ঘিণ্টুর প্রতি তোমার দিদির আকর্ষণ, তোমার দিদির প্রতি তোমার ভালবাসা, আর নিজের প্রতি রমাঞ্জদর কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা। যদি কারো আচরণ অসঙ্গত হয়ে থাকে ত সে তোমার দিদির। কিন্তু তার মনের মধ্যে কত-বড় একটা ক্ষোভ বাস করছে সেটা মনে করে, যে লোভটুকু সে প্রকাশ করেছে, তা তোমরা মার্জনা কোরো।"

সরমা তাহার আনমিত মুথ নরেশের প্রতি উখিত করিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "মার্জ্জনা জামাইবাবু! দিদির কট দেখে তুঃথে লজ্জার আমার নরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে! মনে হচ্ছে এর চেয়ে ঘিণ্টু যদি " লাবাধিকো তাহার বাক্বোধ হইল।

স্নেহভরে সরমার মাথার উপর দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিয়া একটু নাড়িয়া দিয়া নরেশ বলিল, "মনে হবার একমাত্র কারণ— মনের মধ্যে করুণা যতথানি আছে, বিবেচনা তার অর্দ্ধেকও নেই! তা' যদি থাক্ত, তা হ'লে তোমার দিদির অস্তায় আব্দারটি রমাপদর কাছে বহন করে তাকে বিপদে না ফেলে. নিজেই সে কথার শেষ করতে। করণার কারবার কোরো, কিন্তু নিজেকে একেবারে দেউলে করে দিয়ে নয়।"

এই করুণার উল্লেখে সরমার হৃদয়ের নিভত-তম প্রদেশ হইয়া অশ্ব-বন্তা নামিয়া আসিল। করুণা। কই, সে ত করুণার কোনো কার্য্য করে নাই! শুধু যে তাহার স্বামীকে সম্মত করিতে পারে নাই তাহা নহে, স্বামীর অসম্মতিতে সে মনে মনে আনন্দিত হইয়াছিল! তবে করুণা কোথায়? গভীর হঃথে এবং সহান্তভূতিতে তাহার বিগলিত চিত্ত স্কুমারীর প্রতি আরুষ্ট হইল; এবং তাহার উপস্থিত ফল-স্বরূপ নিঃশবেদ তুই চকু দিয়া টপ্টপ্করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

সবমার কাল্লা দেখিয়া নরেশ হাসিতে লাগিল; বলিল, "বৃষ্টির জলে আকাশ পরিষ্কার হয়। আশা করি, এবার চোথের জলে তেমনি তোমার মন পরিষ্কার হয়ে যাবে। বহুক্ষণ থেকে তোমার মেঘাচ্ছন্ন মুখ দেখে মনে মনে ভাবছিলাম, ডেকে হুটো বচন-টচন দিই—কিন্তু সাহসে ঠিক कुलिए डेंग्रेडिल ना।"

বস্ত্রাঞ্লে চকু মৃছিয়া সরমা বলিল, "আমাকে কিছু বলতে হবে না জামাইবাবু! দিদিকে আপনি একটু বুঞিয়ে मिन।"

মাথা নাড়িয়া নরেশ বলিল, "তাতে কোনো লাভ হবে না ভাই! বাড়ীর ডাক্তারের ওষুধে রোগ সারে না—তা সে যত ভাল ওষ্ধই হোক্। সমস্ত জীবন তোমার দিদিকে বুঝিয়ে বৃঝিয়ে এইটুকু বুঝেছি যে, তিনি যত সহজে আমাকে বৃঝিয়ে দেন, তার ঢের সহজে আমি তাঁকে উল্টো বোঝাই !"

নরেশের এই প্রহেলিকাময় কাতরোক্তি শুনিয়া এত ছঃপেও সরমা হাসিয়া ফেলিল; বলিল, "বলা যায় না জামাই বাবু, আপনিই হয় ত উল্টো বোঝেন !"

সরমার মুথে পুলকের মিষ্ট হাস্ত দেগিয়া খুসী হইয়া নরেশ সরমার মন্তব্যের কোনো প্রকার প্রতিবাদ না করিয়া

বলিল, "আকাশের সলে মাহুষের মনের আশ্রুষ্য রক্ম সাদৃত্য আছে স্থরমা ৷ কিছুক্রণ আগে মেঘরূপ বিষাদে হয়েছিলে, তারপর বৃষ্টিরূপ এখন রৌদ্ররূপ হাসি দেখা ্**জলে** সেটা কেটে গিয়ে निस्त्रिष्ट् ।"

> নরেশের সভঙ্গী পরিহাস বচনে পুলকিত হইয়া সরমা আপাতত: তাহার ছ:থ বিশ্বত হইয়া হাসিতে লাগিল; বলিল, "আর কিছু-রূপ কিছু মনে পড়ল না ? ধক্ত জামাই-বাবু, এতরকমও আপনি জানেন।"

> গম্ভীরমুথে নরেশ বলিল, "তবু ত এই রূপক-বিজে আমি যাঁর কাছে শিথেছি তাঁর কথা শোন নি। তিনি একদিন বলেছিলেন, জ্ঞান-রূপ বৃক্ষের সত্য-রূপ ফলের কাঠিন্স-রূপ থোসা ভক্তি-রূপ চঞ্চুর দ্বারা ছিন্ন করে আনন্দ-রূপ সার উপভোগ কর !"

> সরমা সকৌতুকে হাসিতে লাগিল। পূর্ব্বদিন হইতে যে তীব্র মানসিক উত্তেজনার মধ্যে কষ্ট পাইতেছিল, তাহা হইতে সহসা এইরূপে মুক্তি পাইয়া আনন্দ তাহার নিকট অতি সহজে ধরা দিতেছিল।

নরেশ বলিল, "এ কথা কে বলেছিল জানো ?" "কে ?"

"একজন পক্ষী-রূপ কথক।"

শুনিয়া সরমা উচ্ছুসিত হইয়া হাসিয়া উঠিল; বলিল, "জ্ঞান-রূপ চঞ্ বলে না কি ? দোহাই জামাইবাবু, এর পর আরো কিছু যদি আপনার জানা থাকে-দ্যা করে বলবেন না। আর হাসতে ভাল লাগছে না।"

নরেশের কিন্তু সরমার এই অসংহত আনন্দ বড ভাল লাগিতেছিল। অশ্রু-সিক্ত মুথের উচ্ছলিত হাস্তচ্চা দেথিয়া তাহার মনে হইতেছিল, জল-ভিজা বনানী যেন মেপান্তরিত সুর্য্য-কিরণে স্নান করিতেছে! তাহার সদয করণ চিত্ত তাহার কাণে-কাণে বলিতেছিল, 'আহা হাস্তুক, হাস্লক! অকারণ বেচারা ভারী কট্ট পাচ্ছিল! মনটা একটু হান্ধা হয়ে যাক।' ( ক্রমশ: )



## কথাওম্বর — শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন

স্বরলিপি—শ্রীমতা সাহানা দেবী

পিলু বারোঁয়া—একতালা

কে আবার বাজায় বালা এ ভাঙা কুঞ্জ বনে;
হাদি মোর উঠল কাঁপি চরণের সেই রণণে!
কোয়েলা ডাকুল আবার, যমুনায় লাগল জোয়ার;
কে তুমি আনিলে জল ভরি মোর তুই নয়নে?
আজি মোর শূন্ম ডালা, কি দিয়ে গাঁথব মালা;
কেন এই নিঠুর খেলা খেলিলে আমার সনে!
হয় তুমি থামাও বালী, নয় আমায় লওফে আসি—
বরেতে পরবাসী থাকিতে আর পারিনে!

[জ্জরা সন্] ২΄

ন্ | না না না - | সা ন্সা রজ্জা | রা জ্জরা জ্জা | সা - | সা |

কে আ বা র বা জা র বা শী- - - এ

রা সরা গমা | গা - | মগা • | রা সা - | 1 1 }

ভা ভা- - কু - জ্ল- ব নে 
হ´

সা | গা গা - | গা মা মা | মামাঃ গঃ | বগা ! সা | রা সরা

ভা দি মোল উ ঠু ল কা পি - - চ র শে-

21-

রি নে -

```
গমা | গা -ামগা | রা সা -া | 1 | 11
       সেই র-
                      (0
                              9
                ર્
                       ি মপনা
                             ধা পা -1]
সা | রামা-া | মাপাপা | পাপমাপা | -1 । মা | মা
                              আ
                 ডা
                     ক
কো
         লা -
                                                       मि
                                                 কি
     জি মো গ্
আ
                 æ[
                        ণ্য
                             ডা
                                                       'হ্মা
                                                 নয়
     তু মি -
হয়
                পা
                    মা
       মমা পধা পা
                   মা গপা মগাী
                                                       ۶
   - | মাধাপা | মামাঃ গঃ
                                   <sup>র</sup>গা সা {
                                                931
        লা
             গ্ল
                     জো
                                                       3
না
য়ে
        ৰ্গা
            થ
                     ম্ ব
                         লা
মা
   য়
         ट्
            ઉ (₹
                     শ
                         সি
                                                 ঘ
                                                       বে
                   ০ মিজ্ঞারসা - ব ১ সির্পাম্পা
                                                     মগা ী
জ্ঞা-া রারাজ্ঞা রাজ্ঞরা জ্ঞা দা - াদা | রাদরাপমা | গা-া
        ষা নি -
                   লে
                        জ-
                           - লু - ভ
                                           রি মো- -র
                                                       হই -
        নি ঠুর
                                           লি লে-
                   খে
                       লা- - - .
                                      থে
                       গী-
                    বা
                                           কি তে- -
তে -
                                      থা
       রাসা-1 | i i } <sup>II</sup>
ন -
           নে -
        স নে -
 স্
```

## কোষ্ঠার ফলাফল

### গ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

¢ b

বৈকালে গণেন বাবুকে দেখিতে গিয়া তাঁহাকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম। অনেক কথাই হইল,—দেশ, বর্তমান যুগ, আশার আলোক (প্রাণের প্রকাশের দিক হইতে) বাঙ্গালীর জটিল ও অনিশ্চিত ভবিশ্বৎ, আমাদের সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়াছে বটে কিন্তু এখনো এলোমেলো; ইত্যাদি ইত্যাদি।

শেষ গণেন বাবু বলিলেন—"মাত্রষ থাকলেই সব আপনি গড়ে' উঠবে—উঠতে বাধা। মাত্রবের ভেতর দিয়েই মহায়ার বলুন—মানবতা বলুন, সময়ে আপনি দেখা দেয়,— পব তার মধ্যেই আছে। শিক্ষা কি অন্থালিন তাকে কেবল এগিয়ে দেয়—শ্রী দেয়। আত্মার মধ্যে এমন একটা বিশ্বব্যাপী আত্মীয়তা আছে বা অজাস্তেও সম-বেদনাশীল। সেথানে দেশ জাতি বা চেনা অচেনা বিচার নেই। তৃঃথে কস্তেই তার পরিচয়টা ভালো মেলে। গত তিন বৎসরে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় আমি অনেকবার পেয়েছি।"

"একটা বলুন না শুনি।"

"শুনবেন ?" বলিয়া গণেন বাবু মিনিটখানেক অক্তমনস্ক থাকিবার পর বলিলেন—"একবার পৌষের শৈষে আলমোড়া চলেছি—যদি উপকার পাই। শাঁতবস্ত্রের মধ্যে একটি ফ্লানাল্ সাট, আর একখানি পুরাতন র্যাপার। কন্কনে ঠাণ্ডা—আমি তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী। ফি ইষ্টেসনেই লোক নাবছে উঠছে,—অধিকাংশ দোর-জান্লা খোলাই থাকে—গাড়ি ছাড়লেই হু হু করে' হাওয়া ঢোকে। রাত ১১টার মধ্যেই আমার হাত পা অসাড় হয়ে এল',—হাত পায়ের কাজ বন্ধ হয়ে আসতে লাগল',—উঠে দোর-জান্লা বন্ধ করতে পারি না। হতাশ হয়ে ভাবলুম— রাত একটার মধ্যে নিশ্রেই heartএর action (হৃদ্যক্রের কাজ) বন্ধ হয়ে যাবে।…

"একথানা ছেঁড়া কম্বল পেলে তথন যেন রাজত্ব পাই। কোথায় পাব।… "আমার সামনেই একটি পাহাড়ী যুবক বসে ছিল,—
ছস্কতির মরলা মেজাই, পাজামা আর টুপি পরা। পারে
জুতার পরিবর্ত্তে এক-পা ধূলো, গায়ে একথানি মোটা কম্বল—
যার ধূসর রংয়ের ওপরও ময়লার প্রেলেপ স্কুস্পষ্ট। এই সবগুলি
একত্র হয়ে এমন একটা তু:সহ তুর্গন্ধ ছাড়ছিল যা আমাকে
অতিষ্ঠ করে রেথেছিল,—শক্তি থাকলে আর স্থান পেলে
আমি অক্তত্র সরে যেতুম।—

"রাত বারোটার পর আমার হৃদ্কম্প স্থক হল', ... ঠিক্
বৃশ্লুম এই-টি বেড়ে, সহসা সব থেমে যাবে। বুকে হাত
তথানা চেপে রাথবার চেষ্ঠা করছি পারছি না! ...

"যুবকটি বোধ হয় আমার অবস্থা লক্ষ্য করীছিল ;… বেঞ্চির ওপর-নীচে দেপলে । যদি আমার আর কিছু আসবাব থাকে। তারপর তাড়াতাড়ি নিজের গায়ের সেই কম্বলথানা খুলে বলা নেই কওয়া নেই আমার গায়ে বেশ করে জড়িয়ে দিলে। অন্য স্ময় হলে সেই ছোটলোকের এই ইতর ব্যবহারটা কি ভাবে নেওয়া হত' তা বলাই অনাবশ্যক। আমি কেবল মাত্র কোন' প্রকারে বলল্ম…'তোমাকে ঠাণ্ডা লাগবে।'…

"সে মৃত্ হেদে বললে···'আমি পাহাড়ী চাধী-মজুর লোক···ঠাণ্ডা আমার সওয়া আছে।'···

"আগের ইষ্টেসনে গাড়ি থামতেই, থ্ব গরম এক-ভাঁড় চা এনে আমাকে থাওয়ালে, আর কম্বল্থানা টেনে আমার নাকমুথ ঢেকে দিলে। বললে…'কিছুক্ষণ ঢাকা থাক্।'…

"না হল' তায় কষ্ট, না পেলুম কোন গন্ধ, · · আরামই বোধ করলুম! আসন্ধ মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচলুম। কী প্রতিশোধ! · ·

"আমি সেই ঢাকা অবস্থাতেই বেশ আরামে ছিলুম! সে যে কখন অক্ত ইষ্টেসনে নেবে চলে গেছে···জানতে পারিনি,···সেও জানতে দেয়নি!"···

গণেন বাবু একটি দীর্ঘ নিখাস ফেলে চুপ করায় চেয়ে मिथि · · (काँठां র-কাপড়ে চোথ মুছচেন।

এখন গণেন বাবুর চোখে জল পড়ে। বললেন···"মাহুষের চেয়ে বড় কিছু নেই।"

এতক্ষণ এত' কথা হইল···বাদ পড়িল কেবল পারিবারিক প্রসঙ্গ। না গণেন বাবু সে বিষয় উত্থাপন क्रिलन, ना आभात माहरम कुलाहेल। मिछा ठिंक এড়ানই হইল !

দেখি—কম্পাস্ টাউনে ঢুকিয়া পড়িয়াছি। মনটা চঞ্চল हरेंग डिठिन, ... विकालिंग ना आवात मकाल हरेंगा मांडांग । কি জানি কথন কোন এক 'সদন' হইতে বিমলির-মা বাহির হইয়া পড়িবে ৷ প্রত্যেক ভবন, সদন বা নিকেতন আমাকে সচকিত করিরা তুলিতে লাগিল, ∴যে হেতু কোনো সৌধই "টিপিটির" অযোগ্য নয়! অস্বাচ্ছন্দ্য আসিয়া গেল।

বলিলাম,—"এইবার ফেরা যাক,—আপনার অতিরিক্ত হয়ে যাবে।"

"এখন আমি বেশ সেরে উঠেছি—শরীরে বলও পেয়েছি, একটও কষ্ট হচ্ছে না তো। তবে—ফিবতেও ত' এতটাই, ফেরাই ভালো। আপনার পক্ষেও বেশি হচ্ছে।"

"সে ভয় পাবেন না,—ঘোরাতেই আমার স্থিতি,—উটি বন্ধ হলেই পতন ;—গ্রহের সামিল কিনা! তাঁরা গতি নিয়ে আছেন—হুৰ্গতিটা নেবারও ত' কেউ চাই। এই দেখুননা— তাঁরা শুন্মে ঘোরেন-পাশ-কাটাবার ঘথেই জায়গা পান, আমাকে মাটির ওপর ভিড় ঠেলে ঘুরতে হয়, জুতোও ছেঁড়ে ক্ম নয়-পয়সা দিয়ে কিনতে হয়, তাঁদের সঙ্গে এই-যা প্রভেদ।"

গণেন বাবুকে আজ সশব্দে হাসিতে শুনিলাম। বলিলেন—"জীবনটাকে গায়ে মাথেন নি দেখছি—বেশ উড়িয়ে দিয়ে চলেছেন !"

"তা কি হয় গণেনবাবু। যা মাথা হয়েছে তা মুছতেই করেক জন্ম নেবে। যিনি যথন দয়া করে যাড়ে এসে পড়েন---তাঁকে চিনতে পারাই যথেষ্ট। তাহলেই তাঁর রংটা কামড়ে ধরতে পারেনা—ফিকে হয়ে যায়, ত্র'এক ধোপেই সাফ্। **म्बर्ट हेक्ट** र्थानाङ। এড়াতে कि পারা যায়, তার যে ওই পেসা <u>!</u>"

গণেনবাবু একটু নীরব থাকিবার পর একটি দীর্ঘনিঃখাস

ফেলিয়া বলিলেন, "মনে হচ্ছে তিন বচরে রোগ আর ছঃখ কষ্টটা আসাকে কত সত্যের সঙ্গেই পরিচয় করিয়ে দিলে— কত' অজানারে আপন করে' পাওয়ালে, যা তিন জন্মের - স্থাইখার মধ্যে মিলত'না। কিন্তু তাতে হ'ল কি! যেখানে ছেড়েছিলুম—আবার তো সেইখান থেকেই স্বৰু করতে হবে। এক পা'ও তো এগুলুম না !"

> মুথে বিষয়তার ছায়া লইয়া তাঁহাকে অন্তমনক হইতে দেখিয়া বলিলাম—"সে कि গণেনবাব, মাহুষের বাইরের এগুনোটা তো মোটারের মোসন্ আর মূল্যের মাপ্ ধরে,— সেটা গড়ের মাঠ মুখো! তার সত্যিকার এগুনোর স্থান ভেতরে। কে বললে—আপনি এগোন নি! হাা—কাজ চাই বই কি,-পুরুষের পৌরুষই কাজে। যে পাহাড়ী চাষী বুবকটির কথা বললেন---আপনার কষ্ট দেখে তার হৃদয় কাতর হয়ে উঠেছিল সে মান্ত্র্য বলে—সম্বেদনায়, আত্মার টানে। কিন্তু কে বলতে পারে,…তার অজ্ঞাতে তার কর্মশক্তি তাকে কম্বলখানি ত্যাগ করবার সাহস যোগায় নি। অক্সান্ত প্রবৃত্তির পেছনে তার অলক্ষ্যে তার প্রম-নির্ভরতা থাকা অসম্ভব কি।"

> "দেগুন—আমি যেন কেমন্ হয়ে গেছি,—অমন করে ভাবতে পারিনা! স্তম্থ সমর্থ বোধ করলে—মান্তধের কন্ম-কামনা, কার্য্য-চাঞ্চল্য বোধ হয় আপনিই আসে। আমি যে বেশ সেরে উঠেছি—এটাও তার একটা প্রমাণ। এতদিন আত্মীয় স্বন্ধন কি বন্ধনান্ধৰ কাকেও একথানা পত্র লিখতেও ইচ্ছা হ'তনা। সেদিন কিন্ধু আপনা-আপনিই একটি সহপাঠী বন্ধকে পত্র লেথবার চাঞ্চল্য এল,'— না লিখে থাকতে পারলুম না,—এতদিন না লিপে যেন অক্সায় করেছি। স্থধাংশু এখন এটণী। এই দেখুননা,— সকলেই ঠিক্ করেছে—স্থামি বেঁচে নেই! সত্তর যাবার জ্ঞান্ত জেদু করেছে। বাড়ীতে তার এথন স্থার কেউ নেই,—স্ত্রী পুজের শরীর ভাল না থাকায়—শুন্তরের কাছে হাজারিবাগে পাঠিয়ে দিয়েছে; লিথেছে—

> "সত্যি বলছি গণেন—তোমার পত্রথানি যেন কুপার মত পেলুম। বড়ই ফাকা বোধ হচ্ছে, তোমাকে পেলে বড়ই স্থা হব। কেবল কাজ আর কাজ,—জীবনটা বড়ই একবেরে হরে দাঁড়িয়েছে। এ সময় তোমাকে পেলে বেঁচে যাই। তোমার তরে না হয়, অস্ততঃ আমার তরে এসো।

#### ভারতবর্ষ



স্বোতের মুখে

বঞ্চিত করনা ভাই—সত্তর চলে আসা চাই। হাতে কাজও বিস্তর—আমি তোমার সাহায্য চাই।। আমি দিন গুণবো। আশা করি--আমার কথাগুলো পূর্বের মৃত্ত অসঙ্কোচে নিতে পারবে।"

পাঠান্তে গণেন বাবু আমার দিকে চাহিলেন। আমি তখন মুস্ত একটা তৃপ্তির আনল অমুভব করিতেছিলাম, আর ভাবিতেছিলাম—যে বিষয়টার উত্থাপন পর্য্যস্ত উভয়ের মধ্যে সমস্থার মত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা আপনার মধ্যেই সহজ মুক্তি লাভ করিয়াছে!

গণেন বাবুই কথা কহিলেন—"ডাক্তার বাবু যদি"—

বলিলাম—'আমিই তাঁর সঙ্গে কথা কয়ে তাঁর মতামত জানব'থন,—ও কাজ আমার রইল'। আপনি নিজে যদি বেশ স্থ সবল অনুভব করে থাকেন, তা হলে এ রকম বন্ধুর ওরূপ প্রস্থাব আর অন্তরোধ প্রত্যাখ্যান করতে কারুরই উচিত হবে না।"

"জয়হরি বানকেও"—

"সে ডাক্তার বাবু বললেই হবে।"

গণেন বাবুকে ধর্মশালায় পৌছাইয়া দিয়া ডাক্তার বাবুর বাসায় চলিলাম।

সন্ধ্যা হইয়াছে,—আকাশে সপ্তমীর চাদ। চাদ দেখিয়া হাঁ করিয়া গাড়ি চাপা পড়িবার সথের দিন গিয়াছে,— এখন সে লাঠানের কাজ করে—তাই তার গোঁজ আর থাতির।

গিয়া দেখি—বারাণ্ডায় 'ইজি-চেয়ার' রাখা আছে, পাশেই একটি বেতের টেবিলে: সিগারেটের কোটা আর দেশালায়ের বাক্স! কেবল ডাক্তার বাবু নাই।

যিনি এতটা করিয়া রাথিয়াছেন তাঁহার হইয়া আমি না হয় একটু করিলাম। নিজেকে নিজেই "বস্থন" বলিয়া চেয়ারে গা ঢালিলাম। এতটা ঘোরার পর বড়ই আরাম বোধ হইল। সিগারেট সহযোগে সেটা উপভোগ করিতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার বাবু আসিয়া…চেয়ার-জোড়া মূর্ত্তি দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন "তুমি আবার কি চাও,… রাত্রে কোথাও যাবার-টাবার কথা কয়োনা বাপু।"

বলিলাম - "আজ্ঞে - যাবার কথা আমি মুখেও আনব'

না,...indoor patient করে নেন তো বাঁচতেও পারি,... এখানে বড় ঠাগু।"

তিনি সশক হাস্তে• বলিয়া উঠিলেন∵"আপনি। অন্ধকার কি না ... বুঝতেই পারিনি, মাপু করবেন। চাকর ব্যাটারা একটা আলোও দেয়নি ! এই ভিখন, ...ভিখন"…

বলিলাম ... "আমি চুপচাপ এসে বসে পড়েছি, ... ওরা কেউ টেরও পায়নি, ওদের কোনো দোষ নেই।"

"ঘুরে ঘুরে মাথার ঠিক্ ছিল না, চলুন চলুন ভেতরে চলুন। কতক্ষণ এসেছেন?"

"এই তিনটে সিগারেট তিন দিকে রওনা করেছি মাত্র !" ঘরে বসিয়া গণেন বাবু সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। স্থাংশু বাবুর পত্রের মর্মা শুনিয়া তিনি খুবই খুসি হইলেন,… কারণ ওইরূপ একটা কিছু বড়ই প্রার্থনীয় ছিল। বলিলেন …"গণেন বাবু এখন অনায়াসেই যে-কোনো কাজ করতে পারেন,∙ কাজ করা তাঁর স্বাস্থ্যের জন্মও দরকার। তিনি এখন সম্পূর্ণ রোগমুক্ত। একজন সঙ্গী মিললে ভালো হত,' না পেলেও শঙ্কার কোন কারণ নেই।"

বাসায় ফিরিলাম · · · প্রায় নয়টা। ঘরের মধ্যে তুই পদ মাত্র অগ্রসর হইয়াই বুকটা ধড়াদ্ করিয়া উঠিল ! তড়াক্ করিয়া এক লাফে আবার বাহিরে আসিয়া পড়িলাম !

এ কথা তো একদিনও ভাবি নাই। পাহাড় ঘেরা সাঁওতালের দেশ, · এটা আবার তায় শিবভূমি, সাপ তো থাকবেই থাকবারই কথা! বাবাই রক্ষা করেছেন ! একেবারে বিছানার মাঝখানে কুণ্ডুলি পাকিয়ে ফণা বিস্তার, ···বাপ! অভ্যাদ মত' সরাসরি গিয়ে বিছানায় বসবারই তো কথা ৷ উ: গিয়েছিলুম আর কি ! ওর এক ছোবলেই ধ্যাওড়া প্রাপ্তি হত। বুকটা হর্হর করতে লাগল।

বাইরে থেকে যতই দেখি ততই তার ফণা ফোলে আর দোলে! ল্যাম্পটা দোরের পাশেই ছিল; পেসাদার টানিয়ের হাত থেকে হুঁকোটা পাবার প্রত্যাশায় হাত যেমন এগোয়, আর তাঁকে ততই চক্ষু বুজে প্রগাঢ় ধ্যানস্থ হতে দেখে পেছয়, আলোটা ছু-পাঁচ বাড়িয়ে দেবার জ্বন্তে আমারো সেই অবস্থা দাঁড়াল'। শেষ বাবাকে স্মরণ করে, কম্পিত হস্তে, এক পাঁচি বাড়িয়ে ফেললুম। সাপ নড়েনি। শুনেছি আলো দেখলে স্থির হয়ে থাকে।

এক পা বাডাইয়া কাজটা করিয়াছিলাম। পা-টা সট করিয়া টানিয়া লইবার সময় একটা কি পারে লাগিয়া দোরের মাঝখানে আসিয়া পড়িল ৷ আবার লাফ-একদম রান্ডায়!

কেহই নড়েনা। কিঞ্চিৎ সাহস সঞ্চয় করিয়া উকি মারিয়া দেখি-জয়হরির এগারো ইঞ্চি জুতোর একপাটি ! রক্ষা,--কিন্তু আর একপাটি কোথা।

বিছানায় ফণা বাগানই আছে। জুতো নাকি! তিন আনা ভন্ন তিরোহিত। তবু—কি জানি ? সাবধানের মার্ নাই,—অসম্ভব কিছুই নয়। বেহুলার গানে তো শোনাই আছে—"লোহার বাসরে কাটে বাছা লখিন্দর।"

চশমা মুছিয়া,---সম্ভর্পণে ঘরের মধ্যে এক পা বাডাইয়া ফোকদ্ ফেলিলাম। এ কি,—জুতোই তো । উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। হাফদোল্ লাগান হইয়াছিল,—তিন ভাগ বাঁধন ছিঁ ড়িয়া সে বেঁকিয়া ফণা তুলিয়াছে !

অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম—কবির এত বড কথাটা "এখন বাঁধন ছিড়িতে হবে" মাহুষে শুনলে না— জুতোর শুনলে !

নিকটে গিন্না দেখি তার চতুম্পার্য চাদর্থানির হুই বর্গফুট ধূলায় অন্ধকার করিয়া তিনি পড়িয়া আছেন। ব্যাপার কি—দে নিজে গেল কোথায়! সেবার লেপের মধ্যে প্রাণের সাড়া আবিষ্কার করিয়াছিল,—এবার জ্বতোর জান বাতলাবে নাকি!

যাক্, ভাগ্যে গোলমাল করি নাই-কুটুম্বের বাসার কি কেলেক্কারিই করা হইত।

কপালের বাম মুছিতেছি,—বাহিরের র'কে তুপু করিয়া একটা শব্দ হইল। চমকিয়া চাহিয়া দেখি — জন্মহরি একলন্দ্রে त्रत्क छेठिया—"এই यে व्यापनि !" विनया अर**ए**त्र आपठीत মত বরে ঢুকিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে—

"উ: वैाठनूम,—कि करत अलन ? जाता य वनल— সকালে এসে চিনে নিরে যেও। আচ্ছা সে শুনব'খন। পাঁচটা পয়সা দিন—বাতাসা এনে আগে হরিরলুট দিয়ে रकिल।"

হাঁপাইতে হাঁপাইতে এতগুলো কথা একটানেই বলিয়া গেল। আমি তো অবাক। পাগল হ'ল নাকি। বলিলাম--"বোসো,— একটু শাস ছও ; ব্যাপার কি ?"

"ব্রাপনি আমার ওপর রাগ করেই এই সব করছেন। আমি কি মা'র কাছে আর মুখ দেখাতে পারতুম! ফিরতুমই না ! পদিন তো বললেন—তাড়াতাড়ি নেই।" "হাঁা—তা হয়েছে কি ?"

> "এই তো একলা বেরিয়ে কি রকম :বিপদে পড়েছিলেন ! বিপদটি তো আপনার একলার নয়। আমাকে ডাকলেই তো হ'ত। সেদিন কতবার বারণ করে গেলুম--একলা বেরুবেন না। তবে আর কি করে থাকা হয়! কাজ নেই— আপনি চলুন। আমার আজ সব রক্ত শুকিয়ে গেছে!"

> আমার জন্ম তার হুর্ভাবনা দেখিয়া হাসিও পাইল— ত্র:খও হইল,—কারণ তার আন্তরিকতায় আমার সন্দেহ ছिলন। विलाम-

"বিপদটা কি পেলে ?"

"সে আমার জানতে বাকি নেই,—থৌজ না নিয়ে আর ফিরিনি। এবার কঠাকে নিয়ে যেতুম। আপনি কুপুতুরদের হাত থেকে ফিরলেন কি করে বলুন দিকি! অনেকগুলি টাকা গেছে তো? আমি সঙ্গে থাকলে আর"---

বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিলাম, কিন্তু ব্যাপারটা শুনিবার জন্ম এবং নৃতন আবার কি ঘটাইল জানিবার জন্ম বলিলাম---

"সবটা খুলেই বলনা শুনি।"

বলিল—"সাতটার পর এসে দেখি—আপনি নেই। বাণেশ্বর বললে—চারটের আগে বেরিয়ে গেছেন। মাথা খুরে গেল,—চারটের আগে! ট্রেণের সময়ই তো ওই! ছুট্লুম ইष्टिमत्न ।---

"বাবুরা বললেন—'না, তাঁকে আজ দেখিনি—ইষ্টিসনেই ্আসেন নি।' তবে। আমি বসে পড়ৰুম।

"কি সব ভালোলোক মশাই—একটা কিনারা করেই দেন! আমার অবস্থা দেখে লগেজ-বাবু বললেন—'আপনি নিশ্চিম্ব থাকুন গে, এলে আমার হাতে পড়তেই হবে। ভাববেন না।'

"সেদিন বলপুম—ফোটো তোলানো যাক,—কথা তো শুনবেন না! আপনার কি! যাকে পাঁচজন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা শুনো করতে হয়—ভূগতে হয় তাকে। টিকিট্বাব্ জিজ্ঞেদ করে বদলেন-করবেনই তো…'ফোটো 'আছে ?'

বোকার মত মাথা নাড়তে…মাথা কাটা গেল। কাল স্থাপনার কোটো তুলিয়ে তবে অক্ত কাব্ধ। আর 'না' বলতে দিচ্ছি না।…

"তথন টেণের সময় নয়, সকলে এসে ঝুঁকে পড়লেন। তীর্থস্থান কিনা—যদি কারো উপকার করতে পারেন।

"ইষ্টিসন-মাষ্টার কী চিস্তিতই হয়ে পড়লেন! ভেবে ভেবে বুললেন ·· 'উছ ভালো বুঝছিনা,—যাই হোক্ থানায় থোঁজটা নেওয়া দরকার মনে হচ্ছে। কিছু হারালে শেষ তাদের হাতেই পড়ে, চালানু না হয়ে যায়, আপনি চট্ একবার দেখুন। এখানে এমন হামেশা হয়।'

"পুণাস্থান—তাই না এমন মতিগতি ৷ কে করে মশাই ! কোম্পানীর লোক কিনা,—ওরা লোক চিনতে বরাবরই ওস্তাদ। ওরাই তো সব প্রথম—আমাদের চিনে এতবড় দেশের মাটির বোঝা মাথায় করে নিয়েছিল।…

📆 ছুটে বাঁদায় আদছিলুম,…যদি এদে থাকেন। কে দেখেছে মশাই ... একটা গাধা রাস্তার মাঝে গুরেছিল; · বেটা গাধা কিনা! তার পিটে ঠোকোর লেগে, তাকে ডিডিয়ে টোপকে ঠিক্রে গিয়ে পড়লুম। এই দেখুন না"⋯

দেখি, ডান্ হাতের কমুইটা ঘেদড়ে ছাল উঠে বক্তারক্তি হয়েছে।

"এথনো জলছে মশাই। তথন কি ওসব দেথবার সময় ছিল ৷ তথন ে হে মা কালি …এনে দাও ৷ .

"সঙ্গে সঙ্গে বেটার আবার চীংকার কি ৷ আর খটাখট্ শব্দ। কামড়াবে নাকি? টেনে ছুটলুম। বেটা গাধা-জুতোটা এমন বিগড়ে দিলে এগুতে আটকায়-পেছটান ধরে। স্বাইকে চেনা হয়ে গেল মশাই !…

্"এদে দেখি⋯আপনি আ়াদেন নি! তাড়াতাড়ি আপুদে জুতো দূর করে ফেলে ধূল পায়েই থানায় ছুটলুম।

"আহা—গিয়ে যেন তপোবনে ঢুকল্ম! আপনি তো দেখেইছেন,—গরু, বাচুর, ছাগল, শৃওর, গাধা, টাটু, মাত্রয সব এক ঠাই, তেন রামরাজ্যি! সব উর্দ্ধমুথ, স্থিরনেত্র,—খাই থাই নেই—যে যার চিন্তার চুপচাপ। কি শাস্ত ভাব মশাই ৷ যমের বাড়ী না গেলে আমাদের আর ও-ভাব আসবেনা ... ছুটোছুটি থেকে ছুটি পাবনা। মাহুষগুলি যেন সাধনের-ধন লাভ করে বেশ নিশ্চিম্ভ বসে আছেন। বললেন...

'কেয়া মাংতা ?'

"বলনুম···'এখানে কোইকো নিয়ে আসা হায় কি? কোখাও মিলতা নেই।'

"বললেন…'ক্যায়সা রঃ ?'

"নিজেকে দেখিয়ে বলনুম—'এই হামসা রং।'

"বললেন—'তোম্কো কোন্ পরছান্তা;—রাতমে নেহি মিলে গা। সবেরে আসকে পছানকে লে জানা। দশগণ্ডা লাগি।'

"যাক্, পাওয়া তো যাবে,—বাঁচলুম। কিন্দ এই রাত্রিকালে কি খাবেন, কোণায় শোবেন, সিগারেট সঙ্গে আছে কি না,—ভেবে কান্না পেতে লাগলো।—

"ছুটে কর্ত্তাকে নিতে এলুম। তিনি যেরকম গলিঘুঁ জি মেরে বেডান,—কতবার থানায়ও গিয়ে থাকবেন, থানার লোক তাঁকে চেনেই। তিনি গেলে—ছেড়ে দেবেই। দেরি করাও চলে না, কি জানি,—ইষ্টেসন্-মাষ্টার বাবুতো কোনো কথা রেখেটেকে ক'ননি, ... আপনার লোকের মত' সব কথা খুঁটিয়েই বলে দেছেন। দেরি হলে—চালান দিয়ে বস্তে পারে। এতটা কে বলে মশাই !---

"যাক,…এখন ধড়ে প্রাণ এলো! স্থান মাহাত্ম্য আছেই তীর্থের প্রভাব! সব ডিপার্টমেণ্টই জেণ্ট (gent) বলতেই ছেড়ে দিয়েছে! তা—আমার আগে এলেন কি করে।"

সর্ব্বাঙ্গ জলিয়া যাইতেছিল। হাসিব কি শাসিব, কি ব্রাহ্মণীর এই মিনিষ্টার নির্বাচনের বাহবা দিব! জয়হরি তার অমুমান ও আক্রেল মত' যথাসাধ্যই করিয়াছে দেখিতেছি!

ভূতে পাওয়া কথাটা শোনাই ছিল, ·· অদৃষ্টেও যে ছিল তাহা আজ জানিলাম।

বাণেশ্বর গরম জলের বালতি লইয়া উপস্থিত হইল। বলিল · · · হাতমুখ ধুরে আহ্বন াঠাই হয়েছে। সে চলিয়া গেল।

জয়হরিকে বলিলাম - "এ বিষয়ের উল্লেখ যেন কাহারো কাছে না-করা হয়।"

"রাম:, আমাকে কি এম্নি মুখথু পেলেন! ভদ্রলোকের পুলিশে যাওয়া। ও একটা গেরো ছিল—হয়ে গেল। আমি কি এমনি নির্বোধ! ও ওই আপনি গেলেন আর আ ামি क्निननूम... वम्।"

"ষ্টু পিড !" ( ক্রমশঃ )

# বিশ্ব-দাহিত্য

#### গ্রীনরেন্দ্র দেব

### 🕮 মতী ওয়ারেণের পেশা ( বার্ণাড্ শ')

তৃতীয় অন্ধ আরম্ভ হয়েছে পরদিন প্রভাতে রেভারেও.
সাম্য়েল গার্ডনারের গির্জ্জাসংলগ্ন গৃহের প্রাঙ্গণে। বেলা
তথন প্রায় সাড়ে এগারটা। ফ্রান্ধ তাদের গৃহ-প্রাঙ্গণস্থ
উত্তানে একথানি চেয়ারে বসে সংবাদপত্র পাঠ করছিল,
এমন সময় তার পিতা রেভারেও সাম্য়েল নিদ্রাভঙ্গে নীচেয
নেমে এলেন। তাঁব চোথ ঘটি তথনও জবা ফুলের মতো
লাল এবং শরীর সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ নয়। দেখলেই বোঝা যায়
ত্রে. কাল তিনি সারারাত্রি জেগে অতিরিক্ত স্থবাপান
করেছিলেন।

ফ্রাঙ্ক তার পিতাকে দেখে পকেট থেকে ঘড়ী বার করে খুলে উপহাস করে বললে, "বাঃ বেশ ! বেলা সাড়ে এগারটার সময় পাদ্রী সাহেব যুম থেকে উঠলেন! মন্দ নয়!"

রেভারেও সামুয়েল পুত্রের কথার একটু অপ্রতিভ হ'য়ে পড়লেন, এবং তার উপহাসের প্রতিবাদ ক'রে বলতে যাচ্ছিলেন—"আমি—আমি আজ একটু—"

ফ্রাঙ্ক তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে—"একটু বে'এক্রার হয়ে পড়েছো না ?".

বেভারেও—না, না, আমি আজ একটু অস্তুস্ত হয়ে পড়েছি! তোমার মা কোথায় ফ্রাঙ্ক?

ফ্রান্ধ।—ভয় নেই, তিনি বাড়ী নেই। কি সব বাজার হাট করতে বেসিকে নিয়ে এগারোটার গাড়ীতে শহরে চলে গেছেন। যাবার আগে তোমাকে বলবার জন্মে আমায় অনেক কথা বলে গেছেন। তুমি কি সেসব কথা এখন শুনতে চাও, না, আগে প্রাতরাশটা সেরে নেবে?

রেভারেণ্ড।——আমার প্রাতরাশ হ'য়ে গেছে। কিন্তু, আমি বড় আশ্চর্যা হচ্ছি বে, বাড়ীতে এতগুলি অতিথি রয়েছে জেনেও তোমার মা আন্ধ শহরে চলে গেলেন কি বলে? এরা সব কি মনে করবে?

ক্রান্ধ।—মা বোধ হয় সেই জক্তেই শহরে গেছেন।

ক্রফট্দ্ যদি আরও ত্'এক দিন এথানে থাকে, আর তুমি, যদি এই রকম রোজ রাত্রি চারটে পর্যন্ত বসে তার সঙ্গে তোমার দৃপ্ত-যৌবনের কীর্ত্তি-কলাপ সন্বন্ধে আলোচনা করতে থাকো, তাহ'লে স্থ-গৃহিণীর কর্ত্তব্য পালনের জন্ম মা'কে বাধ্য হ'য়ে শহরে গিয়ে একটি পিপে মদ আর শ'থানেক সোডার বোতল 'অড'ার' দিয়ে আসতেই হবে।

রেভারেও।—সার জর্চ্জ যে অতো বেনী মগুপান করে-ছিলেন, আমি সেটা লক্ষ্য কবিনি।

ফ্রাঙ্ক।—তোমার কি মার তা লক্ষা কববার মতো অবস্তা ছিল তথন ৪

রেভারেণ্ড—( উত্তেজিত হ'য়ে ) তুই কি মনে করিদ্ যে আমি—ও—

ফ্রান্ধ—( শান্তভাবে ) একজন গীর্জ্ঞার ধর্ম্মনাজক পাদ্রীকে আমি অত বেশী মাতাল অবস্থায় আর কখন দেখিনি, আর তোমার অতীত জীবনের ইতিহাস না নেশার মুথে তুমি কাল বলে যাচ্ছিলে, সে সব এমন ভয়ানক কথা যে, প্রেড সে সব শোনবার পর বোধ হয় আমাদেশ বাড়ীতে আব একরাত্রিও বাস করতে চাইতেন না, যদি আমার মা'য়ের সঙ্গে তাঁর দেখা হওয়ার পর থেকেই তাঁদেশ পরস্পারের প্রতি কেমন একটা নিবিড় টান না হ'তো।

রেভারেণ্ড – বাজে বোকোনা, থাম! সার জর্জ আমার বাড়ীতে অতিথি, আমাকে তো তাঁর উপযুক্ত খাতির করতে হবে? আর, ও ছাড়া অক্স কি কথা কইবো তাঁর সঙ্গে, তাঁর যে ওই সব কথাই কেবল ভাল লাগে! আচ্ছা, প্রেড কোথায় গেল? তাকে দেখতে পাচ্ছিনা কেন?

ক্রান্ধ—তাকে সঙ্গে নিয়েই মা প্তেশনে গেছেন। সেই ত ওঁদের টম্টম্ হাঁকিয়ে ট্রেনে তুলে দিতে নিয়ে গেছে!

রেভারেও—ক্রফটস্ উঠেছে ?

ফ্রান্ক-অনেককণ ৷ তাঁর অবস্থা এক চুলও এধার ওধার

দেখলুম না। সে তোমার চেয়েও পাকা মাতাল। চিরকালই বোধ হয় তার এই রকম টানা অভ্যেশ ।

রেভারেণ্ড---আচ্ছা ফ্রাঙ্ক---ফ্রাঙ্গ---কি বাবা ?

বেভাবেণ্ড—কাল রাত্রে তাঁদের সঙ্গে যে রকম আলে চনা হ'য়ে গেছে, তারপর খ্রীমতী ওয়ারেণ আর তাঁর ক্রুলা কি আশা করতে পারেন যে আমাদের বাড়ী তাঁদের নিমন্ত্রণ হবে ?

ফ্রাক্ষ—তাদের ইতিমধ্যেই নিমন্ত্রণ করা হ'রে গেছে! ক্রফটস প্রতিরাশের সময় মাকে জানালে যে তোমার আদেশে ও অন্তরোধেই তিনি শ্রীমতী ওয়ারেণ আর তাঁর কলা ভাইভীকে স্নাজ এবাডীতে নিমন্ত্রণ ক'বে এসেচেন !… এই কথা শোনবার পরই তো মা এগারোটাব গাড়ীতে শহবে পালাবার দরকাব মনে করলেন।

রেভাবেও। (হতাশভাবে আপত্তি জানিয়ে) আরে না না, আমি কথনই তাদের নিমন্ত্রণ কবে আসবার কথা ব্যানি। আমি এ কথন স্বপ্নেও ভাবিনি !

ফ্রাঙ্ক। কাল রাত্রে কি আর তোমাব কিছু জ্ঞান ছিল বাবা। কি বলেছো কি কবেছো তা কি তুমি জানো? আরে! এই যে প্রেড যে! এব মধ্যেই পৌছে দিয়ে ফিবে এলে ? এস-এস--"

প্রেড। (এগিয়ে এমে) স্থপ্রভাত। রেভাবেও। রেভাবেও। স্থপ্রভাত প্রেড!

তাবপৰ, স্কালে প্রাত্বাশের স্মীয় তিনি উপস্থিত খাকতে পাবেননি, তাঁর আজ উঠতে একটু বেলা হ'য়ে ুগ্নিয়েছে, কাৰণ তার শ্রীরুটা তেমন ভাল নেই, এই স্ব বলে তিনি প্রেডের কাছে মাপ চেয়ে নিয়ে আগামী রবিবারের উপাসনার বিষয়টা এই বেলা নিরিবিলি বসে লিখে ফেলবার অনুমতি নিয়ে চলে গেলেন।

রেভারেও চলে যাবাব পর প্রেড বললে—এই এক বড় বিশ্রী কাজ ! প্রতি সপ্তাহে এই উপাসনার বাঁধি-গৎ সব লেখা!

ফ্রাঙ্ক বললে—'তুমি ক্ষেপেছো? ওরা কি ওসব লেথে নাকি। অন্ত লোককে টাকা দিয়ে লিখিয়ে নেয়! বাবা ঐ বসতে।

প্রেড। আহা, ক্লান্ধ, কী যে করো তুমি! সম্বন্ধে একটু সমীহা হ'য়ে কথা বলতে পারো না !

ফ্রাঙ্ক। কি জানো প্রেড, তোমরা তো আজ এসেছো, কাল চলে যাবে। আর আমাদের বাপ বেটাকে একলাটি যথন এই নির্বান্ধব পুরীতে বারোমাস একসঙ্গে বাস করতে হবে, তথন আমাদের মধ্যে অতো পিতা-পুত্র সম্পর্ক মেনে চলা কি সম্ভব ? আমার তো মনে –হয় বাপ-বেটাই **হোক** আর স্বামী-স্ত্রীই হোক বা ভাই-বোনই হোক—হুটী প্রাণীকে যদি বরাবর একসঙ্গে থাকতে হয়, তাহলে তাদের মধ্যে অতো শিষ্টাচার বজায় রেথে চলা সম্ভব নয়। \* \* \* \* তাছাড়া আবার কর্ত্তাটির একটু যদি কাগুজ্ঞান থাকে ! আচ্ছা তুমিই বলো না প্রেড—শ্রীমতী ওয়ারেণ আর তাঁর মেয়েকে আজ আমাদের বাড়ী নিমন্ত্রণ করাটা কি ওঁর উচিত হয়েছে ? কাল এমনি মাতাল হ'য়ে পড়েছিলেন যে নেশার মোঁকে ক্রফটসকে হুকুম দিয়েছেন তাঁদের আজ এখানে নিয়ে আসতে। তুমি তো আগার মা'কে চিনে নিয়েছো ভাই, আচ্চা বলতো, মা কি ওদের মুখদর্শন পর্যান্ত করতে চাইবেন ?

প্রেড। কিন্তু তোমার মা'তো ওদের সম্বন্ধে কিছু জানেন না !—জানেন কি ?

ফ্রাঙ্ক। তা আমি জানিনি, কিন্তু ওরা আসছে শুনেই তিনি যখন বাড়ী ছেড়ে শহরে যাবার নাম ক'রে পালালেন, তথন সন্দেহ হচ্ছে যে বোধ হয় জানেন।

এই সময় রেভারেও সামুয়েল হন্তদন্ত হ'য়ে বাড়ীর ভিতর থেকে ছুটে এদে বললেন "ফ্রাঙ্ক, আমি পড়বার ঘরের জানালা থেকে দেথলুম, শ্রীমতী ওয়ারেণ তাঁর ক্তাকে নিয়ে ক্রফট্রের সঙ্গে আমাদের বাড়ীতে আসছেন! মাকে খুঁজলে আমি কি বলবো ওঁদের—তাই ভাবছি।"

ফ্রাঙ্ক বাপকে থুব উৎসাহ দিয়ে বললে "মায়ের অভাব তুমিই মিটিয়ে দাও বাবা! খুব খাতির যত্ন ক'রে অভ্যর্থনা করো ওঁদের। মা'র,জন্মে হঃথ প্রকাশ করে বলো যে হঠাৎ একটা আত্মীয় বড় অস্ত্রস্থ হয়ে পড়াতে তিনি তাড়াতাডি বেসিকে নিয়ে শহরে চলে গেছেন। আপনারা আসবেন বলে আমি কিম্বা ফ্রাক্ষ কাউকে তিনি সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইলেন না। আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে না বলে তিনি কত ব'লে—গেল এখন নিরিবিলি একটি সোডার বোতল নিয়ে • আপশোস্ করতে করতে গেলেন—এই রকম সব যা মনে আদে গুছিয়ে বোল না বাবা,—দেখো, কিন্তু ঘুণাক্ষরেও যেন সত্যি কথা কিছু বলে ফেল না। · · · ভার পর যা ভগবানের মনে আছে তাই হবে।"

রেভারেও। সে না হয় আজ্কের মতো হোলো, কিন্তু, তার পরে ? ভবিষ্যতে ওদের এবাড়ীতে আসা বন্ধ করা যাবে কী করে ?

ফ্রাঙ্ক। সে কথা ভাববার এখন সময় নেই, সে পরের কথা পরে হবে। তুমি এখন একটু এগিয়ে যাও, তাদের নিয়ে এসো, আমি আর প্রেড ভিতরে থাকি তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা করবার জন্তে।

রেভারেণ্ড সামুরেল স্বরং শ্রীমতী ওয়ারেণ, ভাইভী ও ক্রফট্সকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতেই ফ্রাঙ্ক আর প্রেড তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা করে ভিতরে ডেকে নিলেন। কিছুক্ষণ হাস্তপরিহাস ও রহস্তালাপের পর ফ্রাঙ্কের প্রস্তাবে তাঁরা সকলে মিলে রেভারেণ্ড্ সামুয়েলের উপাসনা মন্দির দেখতে চলে গেলেন। কিন্তু ভাইভী সে দলের সঙ্গে গেল না দেখে ফ্রাঙ্ক জিজ্ঞাসা করলে "তুমি আসবে না ?"

ভাইভী। না, শোনো, তোমাকে আমি একটা বিষয়ে সাবধান করে দিতে চাই ফ্রাঙ্গুত্মি আমার মাকে প্রায়ই দেখি ঠারে-ঠোরে উপহাস করো। এইমাত্র তাঁকে তুমি ঠাটার ছলে একটু বিদ্রপ করলে আমি শুনলুম। তোমার এ চালাকী আর চলবে না। ভবিশ্বতে আমার মা'র সঙ্গে তুমি নিজের মা'র মতো সসন্মানে কথা কইবে, বুঝলে ?

ফ্রান্ধ। উনি কিন্তু তা মোটেই পছন্দ করবেন না ভিভ্। ওঁর প্রক্বতি ঠিক আমার মায়ের মতো নয়। ওঁর সঙ্গে ঠিক म तकम वावश्रत कलल ठलत ना! किन्छ म याहे हाक, কাল তোমার মা'র আর তাঁর পারিষদবর্গের সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে যে কথা হয়েছিল, আজ দেখছি তোমার মায়ের সম্বন্ধে তোমার একেবারেই আর সে ভাব নেই! ব্যাপার কি? মত বদ্লে গেল' নাকি ?

ভাইভী। হাা, আমার মত পরিবর্ত্তন করিছি ক্রান্ধ। কাল আমি মায়ের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করিছিলুম।

ফ্রাহ। আর আজ?---

ভাইভী। আৰু আমার মাকে আমি ভাল করে. চিনেছি। তুমি তাঁর পরিচর পাওনি।

ফ্রান্ধ্র। দেখো, যভ সব চরিত্রহীন চুর্নীতিপরায়ণ লোক— তাদের সকদের মধ্যেই বেশ একটা সৌহার্দ্ধ বন্ধন আছে; তুমি নেহাৎ লক্ষী মেয়ে, এসব ব্যাপার তো কিছু জানোনা। -তোমার মা'র সঙ্গে আমার সেই *স্থ*ত্রেই প্রধান সম্বন্ধ**় আ**র সেই জন্মেই আমি তাঁকে যতটা চিনি, তুমি তা কোনও জন্মেই চিনতে পারবে না!

> ভাইভী। এ তোমার অত্যন্ত ভূল ধারণা ফ্রাক-্র স্থান আমার মার সম্বন্ধে কিছুই জানোনা। তুমি থদি জানতে যে কী দারুণ অবস্থা বিপাকে প'ডে মাকে---

> ফ্রাঙ্ক। (বাধা দিয়ে) আহা, তুমি তো ব'লতে চাও যে তাঁকে আজ আমি যা দেখছি তা' যে তিনি কেন হয়েছেন সেটা আমার জানা দরকার ?—কিন্তু তাতে কী আসে যায় বলো তো ? যে অবস্থায় পড়েই তাঁকে এরকম হ'তে হোক্না কেন, তুমি তোমার মাকে কিছুতেই নিতে পারবে না ভাইভী।

ভাইভী। কেন পারবো না?

ফ্রাঙ্ক। কারণ তিনি একটি পুরোনো পাপী। আমি যদি আর কোনও দিন দেখি যে তুমি আজকের মতন তোমার ঐ মার কোমরটি জড়িয়ে ধরে আসছো, তাহ'লে কিন্তু আমি তোমার সামনে খুন হবো বলে রাপলুম। আমি কিছতেই সহা করতে পারবো না !

ভাইভী। তাহ'লে কি তুনি বলতে চাও থে, হয় আমি তোমার সঙ্গে মেশা ছেড়ে দেবো—নয় আমার মাকে ত্যাগ করবো ?

ফ্রাঙ্ক। আরে না না, তাহ'লে যে বুড়ী একেবারে দমফেটে মারা যাবে! না ভাইভী, তোমার প্রেমে পাগল আমি, ভোমাকে আমি কিছুতেই ছাড়তে পারবো না। তবে কি জানো, তুমি যাতে একটা কিছু তুল ধারণা ক'রে না বোসো, সেই হচ্ছে আমার সব চেয়ে বড় ভাবনা! মিছে তর্ক করে কোনও লাভ নেই ভাইভী, তোমার মা'কে নিয়ে কিছুতেই চলবেনা! হ'তে পারে হয়ত তিনি নিজে তত থারাপ লোক নন, কিন্তু ওঁদের সম্প্রদায়টা বড় থারাপ—ভাইভী, বড় থারাপ।

ভাইভী। ফ্রাঙ্গু আমার মা'কে কি তবে সবার দ্বণিত, সবার পরিত্যক্ত হ'রেই থাকতে হবে ? কারণ, তাঁর অপরাধ, যে তিনি যে সমাজে মিশতে বাধ্য হ'য়েছেন, সেটা বড় থারাপ ! তাঁর কি তবে বেঁচে থাকবারও অধিকার নেই বলতে চাও ?

ফ্রান্ক। সে ভন্ন কোরো না ভাইভী, ওঁকে আর যাই হ'তে হোক্—পরিত্যক্তা হরে পড়ে থাকতে হবেনা কোনও দিন!

ভাইভী। কিন্তু, তুমি যে বলছো আমায় তাঁকে ত্যাগ করতে হবেই !

ফান্ধ.। (ছোট ছেলেদের মতো আত্বরে স্থরে প্রেমগদ্গদ্ কঠে) তাঁর সঙ্গে এক সঙ্গে বাস কর্তে পাবেনা—এই পর্যান্ত। তা'তে তোমাদের মা'য়ে-ঝীয়ের ছোট্ট সংসারটি কোনও দিনই সার্থক হ'য়ে উঠবে না, সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও ছোট্ট সংসারটির আর শান্তি থাকবে না!

ভাইতী। আমাদের ছোট্ট সংসার আবার কী!

• ফ্রাঙ্ক, অর্থাৎ কুঞ্জ কাননের হ'টী অরণ্য শিশু—
ভাইতী আর ফ্রাঙ্ক এই হ' বেচারার! । । । বলতে বলতে
ফ্রাঙ্ক ভাইতীর কোমরটি জড়িয়ে ধরে তার বৃকের উপর
মাথাটি রেখে তেমনিই স্থর ক'রে বললে— ) "চল ঘাই,
আমরা হ'জনে পাতার আড়ালে লুকোই গিয়ে!"

ভাইতী। (তার গলাটি জড়িয়ে ধরে আদরে দোল দিতে দিতে স্থার স্থার মিলিয়ে) চলো ত্'টিতে হাত ধরাধরি ক'রে তরুতলে গাঢ় ঘুমে অচেতন হ'য়ে পড়িগে—

ক্রাঙ্ক। "বৃদ্ধিমতী বৌয়ের পাশে বরটি বড় বোকা !"
ভাইভী। "হাব্লা থুকীর সঙ্গে যে তার মনের মতন
থোকা !"
•

ফ্রাঙ্ক। "আঃ কি আরাম! চিরদিন যদি এমনি শাস্তিতে থাকতে পাই,—বরের বাপের বোকামীর হাত থেকে উদ্ধার হ'য়ে এবং কনের মা'রের ঐ সন্দেহজনক—"

ভাইভী। (বাধা দিয়ে) "চুপ চুপ্! ক'নে বউটি তার মা'র কথা একেবারে ভূলে থাকতে চায়!"

তার পর কিছুক্ষণ তারা ত্জনে নীরবে পরস্পরের আলিন্দনাবদ্ধ হ'রে মৃত্ মৃত্ দোল থেতে লাগল! হঠাৎ ভাইভীর যেন চমক্ ভাঙল! সে ধড়মড়িয়ে ফ্রাঙ্কের আলিন্দনমুক্ত হ'রে বললে—"কী ছেলেমামুষী কর্ছি আমরা—!
নাও ওঠো, ভাল হ'রে বোসো। মাগো! তোমার চুলগুলো
সব একেবারে উন্ধোপুন্ধো হ'রে গেছে—রোসো, ঠিক করে
দিই! ছিঃ, আমার এমন লজ্জা করছে! কেউ কোথাও

নেই বলে কি—আমাদের মতো বুড়ো ধাড়ী ছেলেমেরেডেও এই রকম খোকাথুকীর মতো জড়ামড়ি ক'রে থেলে? আমি কিন্তু ছোট-বেলায় কথনও কারুর সঙ্গে এমন ক'রে খেলিনি।—

ক্রান্ধ। আমিও না! তুমিই হ'লে জীবনে আমার এই প্রথম থেলুনী!—

ফ্রাঙ্ক এই বলে আদর ক'রে ভাইভীর হাত ত্ব'থানি ধ'রে যেই চুম্বন করতে যাবে—সামনেই দেখলে ক্রফট্স্ এসে দাঁড়িয়েছে! \* \* \*

ক্রফট্ন ভাইভীর সঙ্গে নিভূতে কিছু আলোচনা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করাতে ফ্রাঙ্ক সেথান থেকে চলে গেল, কিছু যাবার সময় বলে গেল বে, যদি ভাইভীর কোন চাকর বাকর্কে দরকার হয় তাহ'লে বাগানের ফটকের মাথায় যে ঘণ্টা ঝুল্ছে সেইটাতে ঘা দিলেই কেউ না কেউ আসবে।

ফ্রান্ক চলে যাবার পর সার্ জর্জ ক্রফট্ন্ বেশ পাকা ব্যবসাদারের মতোই গুছিয়ে ভাইভীকে তাঁর বিবাহ কর্বার ইচ্ছাটি প্রকাশ ক'রে জানালেন, কিন্তু ভাইভী ক্রফট্ন্কে বিবাহ করতে স্বীকৃত হ'লোনা!

ক্রফট্দ্ তথন ভাইভীকে ভেবে দেখে উত্তর দিতে বললেন; জানালেন যে তিনি অপেক্ষা করবেন, তাঁর তাড়া নেই, কেবল ফ্রান্ক পাছে ভাইভীকে ভাঁওতায় ভূলিয়ে ফেলে, এই জন্তেই কথাটা তিনি আগে থাকতে পেড়ে রাখলেন।

কিন্তু ভাইভী বললে এ সম্বন্ধে তার ভাববার কিছু নেই,
'না' যা বলেছে সে—তা' মার 'হাঁ' হবেনা কিছুতেই !

ক্রফট্দ্ তথন ভাইভীকে অনেক রকম প্রলোভন দেখাতে লাগ্লেন, ভাইভী তব্ও যথন একগুঁরে মেরের মতো কেবলই 'না' বলতে লাগল, তথন ক্রফট্দ্ বললেন যে ভাইভীকে তাঁর প্রস্তাবে 'হাঁা' বলতেই হবে, কিন্তু তিনি দে ভাবে স্ক্র্যোগ নিয়ে ভাইভীকে গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেন না, তিনি ভাইভীকে ভালবেদে মেহে জয় ক'রে নিতে চান! তারপয় তিনি ভাইভীকে বললেন যে তিনি তার মা'র একজন কি রকম হিতৈষী বন্ধ। তার মা যে এত অর্থশালিনী হয়ে উঠতে পেরেছেন এর মূলে কে, দে কি জানে? দে তিনিই! তিনি তার মা'র কারবারে প্রায় ছ'লক্ষ টাকা মূলধন ফেলেছেন। তিনি যে ভাবে ভাইভীর মাকে সাহায্য করেছেন, খুব কম

লোকই আছে যারা সেভাবে তাঁকে সাহায্য করতে পারতো বা করতে চাইতো! গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত আমিই তার সঙ্গে ছায়ার মতো আছি বলেই তিনি আজ দাঁড়াতে পেরেছেন। ব্যবসায়ে এতটা সাফল্য লাভ করতে পেরেছেন !

ভাইভী এসব শুনে অবাক হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি কি মা'র সেই কারবারের অংশাদার ছিলেন ?

ক্রফট্স বললেন—"হা।" তাছাড়া আরও বললেন যে ভাইভী যদি ক্রফট্সকে বিবাহ করে তাহলে এ ব্যাপারটা সব তাদের পরিবারের মধ্যেই গণ্ডীবদ্ধ হ'য়ে থাকবে, বাইরের লোকেরা আর কেউ এ সব জানতে পারবেনা। জানতে পারলে নিন্দে হবে। অন্তের কাছে এ কারবারের কথা যে প্রকাশযোগ্য নয়, একথা সত্য কিনা তা ভাইভী তার মাকে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারে!

হাইছী এ কথার উত্তরে ক্রফট্রনকে জানালে যে, সে কারবারের কথা সবই সে শুনেছে,--কিন্তু সে জন্মে ক্রফট্রন্কে বিবাহ করবার কোনও প্রয়োজন আছে বলে সে মনে করেনা, কারণ সে ব্যবসা অনেকদিন হোলো তুলে দিয়ে এথন সেই টাকা অক্তভাবে স্লদে পাটানো হ'চ্ছে।

কিন্তু ক্রফট্রস্ যথন ভাইভীকে বললে যে—না ; সে ব্যবসায় শতকরা ৩৫ টাকা লাভ! সে কি তুলে দেওয়া যায়,— কে তাকে ব'লেছে যে সে ব্যবদা উঠে গেছে? সে ব্যবসা এখনও বেশ জোর চলছে এবং তার মার অদ্বত কার্য্য-কৌশল ও স্নতত্ত্বাবধানের শুণে তাদেব এই ব্যবসার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে !—

ভাইভী শুনে অত্যন্ত ঘুণার সঙ্গে বললে—"আর সেই ব্যবসায়ে যোগ দেবার জন্মে তারই অংশাদার হবার জন্তে আপনি আমায় অন্তরোধ করছেন ?—"

ক্রফটদ। না, না, সে কারবারের সঙ্গে আমার স্ত্রীর কোনও যোগ থাকবে না; কেবল যেটুকু সম্পর্ক তোমার বরাবর আছে তাই থাক্বে।

ভাইভী। যেটুকু সম্পর্ক আমার বরাবর আছে। তার মানে ?—

ক্রফটদ্। অর্থাৎ, তুনি মামুষ হ'য়েছো—লেথাপড়া শিথেছো--প্রতিপালিত হ'য়েছো-সেই কারবারের আয় থেকেই ! তুমি কারবারটার ওপর অতটা বিরূপ হোয়ো না।

এ কারবার না থাকলে তোমার বিশ্ববিভালয়ে পড়া আর এই রকম বড়-মান্থ্যী চালে থাকা চলতো না।

ভাইভী। থামুন আপনি। আপনাদের ঐ কারবার যে কিসের সে আমি জানি।

ক্রফটুস। কে বলেছে তোমাকে ?

ভাইভী। আপনার অংশীদার। আমার মা ঠাকরুণ।

ক্রফটস এ কথা শুনে রেগে উঠে এীমতী ওয়ারেণের উদ্দেশে কি বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় ভাইভী বললে— "যাক্ সে কথা; আজ থেকে আপনি আর আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করবেন না। আপনার সঙ্গে আমি কোনও পরিচয় রাথতে ইচ্ছে করি না !

ক্রফটুদ। কেন? কী অপরাধে? তোমার মাকে সাহায্য করিছি ব'লে নাকি ?

ভাইভী। মা ছিলেন গরীবের মেয়ে, তিনি যা করে-ছিলেন সে অভাবের তাড়নায়; সে অবস্থায় তার পক্ষে ও ছাড়া আর অকু কোনও উপায় ছিল না; কিশ্ব আপনি ? আপনি ধনী ; আপনার অগাধ পয়সা ; কিন্তু তবু ঐ শতকরা ৩৫ টাকা লাভের লোভে আপনি এই নোংরা কারবারে ঢুকেছেন ৷ আপনার সম্বন্ধে আমার কি অভিমত জানেন— আপনি একজন পাকা বদ্মাইদ্লোক। অতি হীন—অতি नीं ह---!

ক্রফটস এ কথায় খুব হেসে উঠে বললেন "বলে যাও— বলে যাও—তার পর ? তোমার কথা শুনে আমার রাগ হওয়া দূরে থাক্ হাসিতে পেট ঘুলিয়ে উঠছে! বলি, আমার টাকা আছে সে কণা সত্য, কিন্তু সে টাকা কি আমি কাউকে কারবারে খাটাতে দিতে পারবো না—যথন দেখছি যে তা' থেকে আমার বেশ তুপরসা আর হচ্ছে? আর পাঁচজনের মতো আমিও আমার টাকার স্কদ ভোগ করছি; তুমি কি মনে করো যে ঐ নোংরা কারবাবে আমার টাকা থাটছে বলে আমি নিজে ওর মধ্যে আছি ? রাম: ! একটু মাথা ঠাণ্ডা करत दूरक (मर्ल्श--- এই यে आभात এक मामा यिनि विन्-গ্রেভিয়ার ডিউক, তাঁর যে সব বাড়ী ভাড়ার আয় আছে তার মধ্যে আমি জানি যে অনেক বাড়ীতেই ভদ্র গৃহস্থ ভাড়াটে থাকে না, তাই বলে কি তুমি তার সঙ্গে পরিচয় রাখবে না? এ যে তোমার ছেলে-মামুষের মতো কথা! অমন যে ক্যানটারপুরির প্রধান ধর্ম্ম-যাজক ( Arch Bishop

of Canterbury ) তাঁর সব দেবোত্তর সম্পত্তির মধ্যে এমন অনেক ভাড়াটে আছে যারা পাপী অধার্শ্মিক গণিকা মাতাল। নেই অপরাধে কি তুমি আর্কবিশপের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাথবে না ? তোমাদের ঐ বিশ্ববিভালয়ে ছাত্র ছাত্রীদের যে সব জলপানি দেওয়া হয় তার মধ্যে "ক্রফট্স্ স্কলারশিপ্" বলে একটা বৃত্তি আছে জানোতো? সে আমারই ভাইয়ের দেওয়া—তিনি আবার পার্লামেন্টের সভ্য; কিন্তু সে বৃত্তি সে দিয়েছে কোথা থেকে সে খবর রাথো কি? সে টাকা আসে তাঁর সেই কারখানার আয় থেকে যেখানে মন্ততঃ ৬০০ মেয়ে সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনী খাটছে অথচ তাদের মধ্যে এমন একজনও নেই যে তার খাওয়া পরা আর ঘর ভাড়া চালাতে পারে—এমন মজুবী পায়! অতি সামান্তই তাদের আয়, কিন্তু তবু তারা কি করে বেঁচে আছে? কি করে চালাচ্ছে ? জানো ?—না জানো তো তোমার মাকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখো।--টাকা আসছে কোথা থেকে, সে গোঁজে আমার দরকার কি; যেমন করেই আফুক না, স্বাই যথন বিনা আপত্তিতে বুদ্ধিমানের মত তা পকেটস্থ করছেন, আমিই বা আমার শতকরা ৩৫ টাকা লাভের অংশ ছেড়ে দেবো কেন? আমি এত গাধা নই। ত্নি যদি নীতির দোহাই দিয়ে লোকের সঙ্গে তোমার পরিচয় রাখতে বা ভাগতে চাও তাহ'লে তোমাকে দেশ ছেডে সমাজ ছেডে বনে গিয়ে বাস করতে হবে জেনে রেখো! তা ছাড়া আর উপায় নেই।"

ভাইতী এ কথা শুনে একটু দমে গেল; হতাশ ভাবে বললে, "তাহলে আপনি কি বলতে চান যে আমি যে টাকা খরচু করিছি তা কোথা থেকে কেমন করে আসছে—সে গোঁজ রাখিনি বলে আমিও আপনাদেরই দলের একজন, —আপনাদের মতন আমিও ঐ কারবারের লাভেই পুষ্ট হয়েছি ?

ক্রফট্দ্ (উৎসাহিত হয়ে)। নিশ্চয়! সে কি আর একবার ক'রে বলতে ? কিন্তু তাতে ক্ষতি কি হয়েছে ?—

তারপর ক্রফট্ন্ ভাইভীকে বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগলেন যে সমস্ত জগৎ সংসারই এইভাবে চলছে, এতে কোনও লোষ নেই। সমাজের বুকের উপর বসে প্রকাশ্ত ভাবে যদি কেউ তার বিরুদ্ধাচরণ না করে তাহলে সমাজ ভাকে কোনদিনই অপমান করে না। যারা খোলাখুলি অন্তায় করে সেই পাজী গুলোকেই কেবল সমাজ ঘুণা করে।
সমাজের মজা হচ্ছে—যেটার সম্বন্ধে সে বেণী সন্দিহান হয়…
সেইটেই সে চিরকাল গ্যোপন রাথে!—তারপর তিনি এ
কথাও ভাইভীকে বলে দিলেন যে, তাঁকে বিবাহ করলে
ভাইভী এমন একটা উচ্চ সমাজে স্থান পাবে, যেখানে ভূলেও
কেউ কোনও দিন তাঁদের কারবার বা তার মায়ের সম্বন্ধে
কোনও প্রশ্নই করবে না!

ভাই ভী এর উত্তরে কিছু না ব'লে উঠে পড়ল, এবং বাগান থেকে চলে বাবার জন্মে ফটকের দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে ক্রফট্সের দিকে ফিরে যথন বেশ ধীর-ভাবে বললে যে, সে রকম সমাজকে সে ঘ্লা করে—যেথানে ক্রফট্সের মতো লোক অপাংক্রেয় বলে বিবেচিত হয় না, সে দেশের বিধি-বিধানকে সে মানতে পারে না যার বলে ক্রফট্স আর তার মা বাদের হাতে পড়লে দশ জনের মধ্যে অস্ততঃ ন'জন মেয়ের সর্কানাশ হয় অথচ তাদের—সেই অসচ্চরিত্রা নারী আর তার ধনী বথরাদারের কোনও শান্তিই, হয় না…

ক্রফট্স্ এখানে একেবারে ক্রোধে অধৈর্য হয়ে ভাইভীকে

•বলে উঠল - "ভূমি উচ্ছন্ন বাও !"

ভাইতী ব'ল্লে "সে কথা আব আপনাকে ক**ষ্ট করে** বলতে হবে না। আমার মনে হচ্ছে—যাদের জীবন উচ্ছন্ন গেছে আমিও তাদেরই মধ্যে একজন!"

এই বলে আবার এগিয়ে গিয়ে ভাইভী বাগান থেকে বেরিয়ে যাবার জন্ম ফটকের থিঁল খুলে ফেলতেই ক্রফট্স্ উঠে এসে দরজা আটকে দাঁড়ালেন এবং রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন…"তবে রে পাজী মেয়ে! তোমার না-কিছু-করিছি বলে, তুমি কি মনে করেছো তোমার এই অপমান আমি চুপ করে স'য়ে যাবো ?"

ভাইভী শুধু গন্তীর ভাবে বললে "স্থির হোন্; ঘণ্টা বাজালে কেউ না কেউ আসবেই মনে আছে কি,…" বলতে বলতে ভাইভী ঘণ্টাটা বাজিয়ে দিলে এবং সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক হাতে করে ফ্রাঙ্ক ছুটে এসে বললে "তুমি নিজে হাতে মারবে, না আমিই গুলি ক'রে মারবো ওটাকে ভাইভী ?"

ভাইভী ব্ৰুতে পারলে যে ফ্রাঙ্ক আড়ালে দাঁড়িয়ে সব কথাই শুনেছে। বললে ''বন্দ্ক রেখে দাও ফ্রাঙ্ক, কোনও প্রয়োজন নেই।"

ক্রফটস কিন্তু দাঁতে দাঁত দিয়ে বলে উঠলো "এখনি হাত মুচড়ে ঐ বন্দুক কেড়ে নিয়ে তোমার মাথায় আছড়ে ভেঙে দিতে পারি।"

এই নিম্নে ফ্রাঙ্কের সঙ্গে ক্রফট্রসের একটু কথা কাটাকাটি হ'লো! ক্রফট্ন শেষকালে যাবার সময় ফ্রাঙ্ককে বলে গেল — যার প্রেমে হাবুড়ুবু খাচ্ছ' সে তোমারই বোন! তোমার বাপ রেভারেও সামুয়েল গার্ডনারের মেয়ে এই ভাইভী।"

ক্ষণকাল বিসায়-বিমৃঢ়ের মতো অপেক্ষা করে পরক্ষণেই বন্দুকটা তুলে ক্রফটুস্কে লক্ষ্য করে ফ্রাঙ্ক ব'ললে "ভাইভী, তুমি থানায় এক্ষেহার দিও যে দৈবাং এই তুর্ঘটনা ঘটে গেছে !" ভাইভী বন্দুকের নলটা টেনে নিজের বুকের উপর ধ'রে বললে—"নাও এইবার গুলি করো।" ফ্রান্ক শশব্যস্ত হ'য়ে বন্দুক নামিয়ে নিয়ে বললে "সর্কানাশ। এখুনি কি হ'তো বলো তো ?"

ভাইভী বললে "দে ভালই হ'তো —বন্দুকের গুলি যদি আমার বুক বিঁধে চলে য়েতো, তাহলে আমি বুকের ভিতর যে যন্ত্রণা পাচ্ছি তার একট্ট উপশ্য হ'তো।"

ফ্রাঙ্ক এ কথাৰ উত্তরে ভাইভীকে সাম্বনা দেবার চেষ্ঠা ক'রে বলতে লাগল যে—"এ কি বলছ ভাইভী ? ও কথা তুমি কাণেই তুলোনা! কি হয়েছে তাতে প্রিয়তমে, ক্রক্টদের কথা যদি সতাই হয়—তাতেই বা কি এসে যাচ্ছে? চলো, আমরা হুটি বনের শিশু আবার পাতার আড়ালে গিয়ে লুকোই গে"—ব'লতে ব'লতে ফ্ৰাঙ্ক চ'হাত বাড়িয়ে ভাইভীকে তার আলিঙ্গনের মধ্যে আহ্বান করলে।

ভাইভী ঘুণায় ও বিরক্তিতে উত্যক্ত হ'য়ে বলে উঠল "আ:। থামো⋯থামো তোমার কথা শুনে আমার সর্বাঙ্গ জলে উঠছে ।—আমি চল্লুম…"

ফ্রান্কুল হয়ে ডাকতে লাগল—"ভীভ্! দাঁড়াও, যেওনা, কোথায় চললে ? কোথায় তোমায় দেখতে পাবো -"

ভাইভী যেতে যেতে বলে গেল .. "৬৭ নং চান্সারী লেনে হনোরীয়া ক্রেজারের অফিসে জীবনের বাকী দিনক'টা কাটিয়ে দেবে !"

"দাড়াও, দাড়াও, একটা কথা বলি শোনো…… শোনো…"

বল্তে বল্তে ফ্রান্ক ভাইভীর পিছনে ছুট্ল-এইখানে তৃতীয় অঙ্কের দ্বনিকা এসে পড়ে।

চতুর্থ অঙ্কে বার্ণাড শ' আমাদের একেবারে চান্সারী লেনে হনোরীয়া-ক্রেজারের চেম্বারে নিমে গিয়ে হাজির করেছেন। এখানে আমরা ভাইভীকে একেবারে হনোরীয়া ফ্রেক্সারের অফিসের অংশীদার রূপে দেখতে পাই! আফিসের নাম বদলে এখন "ফেন্সার ও ওয়ারেণ" নাম হয়েছে। তাদের কাজ হচ্ছে সব রকম হিসাব নিকাশ, ক্ষা-মাজা, আয় ব্যয় ও লাভের অঙ্ক নিরূপণ প্রভৃতি।

> ভাইভীর আশায় ফ্রাঙ্ক এথানেও ছুটে এসেছিল। ভাইভী ফ্রাঙ্ককে জানালে যে সে বিনা মূলধনে কেমন করে হনোরীয়া ফ্রেজারের অংশাদার হ'য়েছে; এবং ফ্রাঙ্কের কাছে এ থবরটাও সে জেনে নিতে ভূললে না যে সে হঠাং হাশলেমিয়ার ছেড়ে চলে এসেছে ব'লে সেথানে কোনও রকম আলোচনা চলছে কি না ?—ফ্রাঙ্ক তাকে সে সম্বন্ধে স্ক্রসংবাদ দিয়ে নিশ্চিম্ভ করে দিলে। তার পর সে <sup>9</sup>যখন শুনলে যে ভাইভী আর তার মা'র কাছে ফিরবে না— জীবনের শেষদিন পর্যান্ত এই কাজ নিয়েই এগানে কাটিয়ে দিতে কৃতসঙ্কল্ল হয়েছে.—তথন সে গম্ভীরভাবে বললে— "শোনো ভাইভী, সেদিন তুমি এমন ক'রে চলে এলে যে ব্যাপাবটা বড় গোলনেলে হয়ে রইল ৷ ওটার সংক্ষে আমাদের মধ্যে একটা স্পষ্ট আলোচনা হ'য়ে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাওয়া উচিত নয় কি ?"

ভাইভী—বেশ—পরিষ্কার কণো—

ফ্রাঙ্ক-ক্রুন্ বাবার সময় যা ব'লে গেছ'ল মনে আছে তো?

ভাইভী--ইা।

ফ্রাঙ্ক—সেকথা শোনবার পর আমাদের পরস্পরের মধ্যে যে সম্বন্ধ ছিল তা একেবারে বদলে যাওয়া উচিত। আমাদের সম্পর্ক শুরু ভাই-বোনের মতোই হয়ে দাঁড়ার।

ভাইভী—হাা।

ফ্রাঙ্ক—তোমার কোনও ভাই ছিল কথনও ? ভাইভী—না।

ফ্রাক। তাহ'লে ভাই-বোনের সম্বন্ধ যে কি তা তোমার জানা নেই! কিন্তু আমি জানি, আমার অনেকগুলি বোন আছে কিনা? তাই সোদর-প্রীতি যে কি রকম সে অভিজ্ঞতা আমার আছে। আমি তোমার গা ছুঁরে বলছি ভাইভী, ভোমার প্রতি আমার যে মনোভাব সে মোটেই তা

নয়! ভাই-বোনের সম্ম কি রকম জানো ?—বোনেরা যে যার নিজেদের বেছে-নেওয়া ঘর-সংসার করতে চলে যায়, ভাই নিজের স্ত্রী-পুত্র নিয়ে আপনার ধান্দায় থাকে। পরস্পরের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ যদি দৈবাং মাঝে মাঝে হলো তো ভালোই। আর যদি না হয় কখনও—তাতেও কোনও পক্ষেরই কিছু এসে যায় না ! এই হলো ভাই-বোন ! জগতে ভাই বোনের সমন্ধ এইটুকু! কিন্তু তোমার বেলা তো তা নয়। তোমাকে থে এক সপ্তাহ না দেখতে পেলে আমার মন অন্তির হ'রে ওঠে ! এতো ঠিক বোনের উপর ভাইরের টান নয়। ক্রক্টসের মুথে ওকথা শোনবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্যান্ত তোমার প্রতি আমাব যে অন্তরাগ ছিল—দে প্রেমের যৌবন-স্বপ্ন ভাইভী।

ুভাইভী— (নিচুর বিদ্ধপের কঠে) হাা, ঠিক সেই অতুরাগ ফ্রাঙ্ক,—নার টানে তোমার বাবা আমার মায়ের পায়ে মাথা নীচু করেছিলেন—ঠিক সেই রকম, না ?

ফ্রাঙ্ক ভাইভীর এ কথায় ঘোর আপত্তি ক'রে বললে যে—তার মনোভাবের সঙ্গে সে অপর কারুর মনোভাবের তুলনা করাটা মোটেই পছন্দ করে না, এমন কি তার পিতা রেভারেও সামুয়েল গার্ড নারের সঙ্গেও না। এবং ভাইভীর তলনা দেওয়া তার ঐ না'র সঙ্গে—সেটা আরও ঘোরতর আপত্তিজনক তার কাছে। সে ওসব বাজে কথা, বানানো গল্প বিশ্বাস করে না। সে ভার বাপকে এ সম্বন্ধে অনেক জেরা করেছিল। তার বাপ তো একরকম অস্বীকারই করেছে ! ভাইতী এ কথা শুনে জিজ্ঞাসা করলে—"কি বলেছেন তিনি ?"

় ফ্রাঙ্ক—তিনি বলছেন—নিশ্চয় এর মধ্যে কিছু ভূল श्यादह ! '

ভাইভী—তুমি তাঁর কথা বিশ্বাস করো ?

ফ্রান্ধ—ক্রফ্টসের চেয়ে তাঁর কথা আমি সত্য বলে মানতে প্ৰস্তুত আছি!

ভাইভী--আচ্ছা, তাই যদি সত্য হয়, তাতেই বা কি? এতে কি তোমার মনে কোনও সঙ্গোচ এসেছে, বা তোমার বিবেক-বৃদ্ধিতে কোথাও বাধছে ? কিছু তফাৎ বোধ ক'রছো কি ? এতে প্রকৃতই কোনও প্রভেদ আছে কি ?

মনে হয় না!

ভাইভী—আমার কাছেও না !

ক্রান্ধ—( অবাক হয়ে ) তাই নাকি ?—কি আশ্চর্যা! অথচ আমি ভেবেছিলুম যে সেই ছোটলোক জানোয়ারটার মুখ থেকে ওকথা শোনবামাত্র নিশ্চয় তোমার মনের ভাব আমার প্রতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়েছে !

.

ভাইভী-মানি তার কথা বিশ্বাস করিনি;-কিছ, হায়--- যদি করতে পারতুম!

ফ্রান্ধ —এঁগ ! সেকি ?

ভাইভী—মামাদের মধ্যে ভাই-বোনের সম্পর্কটাই . ঠিক পাপ খাবে।

ফ্রাঙ্গ এ কথা শুনে অত্যন্ত তুঃথ প্রকাশ ক'রে ব'ল্লে— ভাইভী যে আরু কাউকে ভালবাসে এ কথা সে আগে কেন বলেনি ? তাহ'লে সে তাকে এমন করে প্রেম জানিয়ে বিরক্ত ক'রতো না, যাক্,—যা হবার হয়ে গেছে, যতদিন তার এই নতন প্রণয় পাত্রটিকে আর ভাল না লাগে—ততদিন সে ভাইভীকে তার ভালবাসা জানিয়ে অপরাধ বাড়াবে না। ভাইভী এর উত্তরে যথন ফ্রাঙ্ককে জানালে যে সে আর কাউকেই ভালবাদে না, এমন সময় প্রেড্ এসে হাজির হ'ল ! প্রেড ইটালিতে চলে যাচ্ছে, তাই ভাইভীর কাছে বিদায় নিতে এসেছিল। কথা-প্রসঙ্গে ভাইভীকে তার সঙ্গে ইটালি যাবার জন্ম প্রেড বিশেষ করে অনুরোধ করলে। ভাইতী তথন ফ্রাঙ্গ আর প্রেডকে স্পষ্টই বলে দিলে যে তারা যদি ভাই ভীর সঙ্গে বন্ধুম রাথতে চায়—তাহ'লে, তাকে যেন তারা কেবলমাত্র একজন কাজের লোক বলেই জেনে রাখে; এবং সে যে চিরদিন একলা থাকতে চায় এ কথাটা তারা যেন কোনও দিন না ভোলে!

কণায় কথায় শ্রীমতী ওয়ারেণের কথা উঠলো। প্রেড অমুযোগ ক'রে বললে যে মা'কে এতটা ঘুণা করা ভাইভীর খুবই অক্সায়। হলেনই বা তিনি অবিবাহিতা মাতা, প্রেড সেজতো কোনওদিনই তাকে হীন রমণী ব'লে মনে করে না, বরং সে তাঁকে আরও বেশী শ্রদ্ধা ও সম্মান করে !

তখন ভাইভী অধৈধ্য হ'য়ে বলে উঠল "তোমরা জাননা যে আমার মা কি ? তাই এ কথা বলতে পারছ'! আমি তোমাদের এখনি তু'কথায় তাঁর স্বরূপ ব্ঝিয়ে দিতে পারতুম, ফ্রান্ধ—আমার কাছে তো কোনও তফাৎ আছে বলে • কিন্তু কি ক'রবো আমার ঠোঁটের আগে সে কথা এলেও আমি মুখে তা উচ্চারণ করতে পারছিনি! স্ত্রীলোকের

মুখে সে সব কথা উচ্চারিত হওয়া নিষেধ। আ: সভ্যতার এই অক্সায় বিধানগুলো আমাকে যেন পাগল করে তোলে।"

তারপর ভাইভী একখানা কাগজ টেনে নিয়ে তাইতে তার মা'র এবং সার জর্জ ক্রফটসের কীর্ত্তি-কলাপ সব লিখে তাদের জানালে। জানাবার আগে প্রেড তাকে নিষেধ করেছিল, বলেছিল মা'র কলঙ্ক কথা কোনও তৃতীয় ব্যক্তির কাণে না তোলাই ভাল। কিন্তু ভাইতী তার সঙ্গে একমত হ'তে পারেনি। ভাইভী বলেছিল—সে যতদিন বেঁচে থাকবে—বিশ্বের লোককে ডেকে তার এই লজ্জার কথা সে বলবে, সে এদের কলঙ্ক এদের ললাটে এমন করে দেগে দেবে যে—আজ যে লজ্জা—যে গ্লানির অসহ যন্ত্রণায় সে মনে প্রাণে দগ্ধ হচ্ছে—তার জালাটা তারাও যাতে একট অম্বভব করতে পারে।

শ্রীমতী ওয়ারেণের ব্যাপাব শুনে ফ্রাঙ্ক ও প্রেড ত্বজনেই ব'ললে যে-তারা ভাইভীর হু:খ বুঝতে পেরেছে। তা'রা তা'র তেজম্বিতা ও সাহসের প্রশংসা না ক'রে থাকতে পারছে না, তা'রা—বরাবর ভাইভীর চির-অরুগত হ'য়েই থাকবে।

এই সময় ভাইভী একবার নিজেকে সামলে নেবার জন্ম "এথনি আস্ছি আমি, ভোমরা একটু অপেক্ষা করো।" বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তথন ফ্রাঙ্ক আর প্রেডের মধ্যে—তা'রা ভাইভীর কাছে এইমাত্র যা শুন্লে, তাই নিয়ে একটু আলোচনা চ'ল্লো! ফ্রান্ক কথায় কথায় বললে, "তাই ত' প্রেড, এরপর আমি ত' আর ওকে বিয়ে করতে পারিনি।"

প্রেড—"এখন যদি তুমি ওকে ত্যাগ করো—তাহ'লে তোমার পক্ষে ঘোরতর অক্যায় করা হবে ফ্রাঙ্ক। তা আমি वत्न मिष्टि !"

ফ্রান্ক তথন প্রেডকে বুঝিয়ে দিলে যে সে শ্রীমতী ওয়ারেণের অনেক টাকা আছে জেনেই ভাইভীকে বিবাহ করবার জন্ম উঠে পড়ে লেগেছিল, কিন্তু আর তো দে অগ্রসর হ'তে পারে না। বুড়ীর ও টাকা তো সে আর ছুঁতে পার্বে না! ভাইভীকে যদি সে এখন বিয়ে করে তাহ'লে তাকে স্ত্রীর উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করেই জীবন ধারণ করতে হবে! প্রেড তাকে বোঝালে যে, সে ছেলেমামুষ ! এখনও সমত জীবন তার প'ড়ে রয়েছে সম্মুপে, এমন বৃদ্ধিমান চালাক

ছেলে সে! ইচ্ছে করলে অনায়াদে সেও যথেষ্ট উপার্জন করতে পারবে।

ফ্রান্ধ বললে—হাা, তা সে পারবে, কিন্তু সে বড় শক্ত কার্জ। জয়া থেলেই সে কেবল উপার্জন ক'রতে পারে। কিন্তু তারই বা দরকার কি ? ও যেমন থাকতে চায় থাক্, আমি ওর আশা ছেড়ে দিয়ে ওর 'ভাই' হ'য়েই থাকবো। মাঝে নাঝে এসে দেখে-শুনে যাবো।

এমন সময় মেয়ের গোঁজে শ্রীমতী ওয়ারেণও এসে উপস্থিত হ'লেন সেথানে।

তথন ফ্রাঙ্ক আর প্রেড বিদায় নিয়ে চলে গেল। এবং মা'য়ে ঝী'য়ে আবার একটা বোঝাপড়া স্থক হ'ল।

শ্রীমতী ওয়ারেণ জানতে চাইলেন যে ভাইভীর কি হয়েছে ? সে কেন তাঁকে না ব'লে পালিয়ে এসেছে ? সার জর্জ ক্রফটদ্কে দে কি বলেছে? সার জর্জ ক্রফটদ্ কিছতেই তাঁর সঙ্গে এখানে আসতে চাইলে না, উল্টে তাঁকে শুদ্ধ সে ভাইভীর কাছে আসতে বারণ করছিল ৷ ক্রফটসেব তাকে এত ভয় কেন ? আর এরই বা মানে কি ? হাত থরচের টাকা সে এবার ফেরত দিয়েছে কেন ৭ ও টাকায় যদি তার না কুলোয় তাহ'লে বললেই তো হ'তো, তিনি না হয় ওটা বাড়িয়ে ডবল করে দিতেন।

ভাইভী এ কথার উত্তবে তার মাকে কঠোরভাবে জানিয়ে দিলে যে এথন থেকে সে সক্ত উপার্জ্জনের অর্থে নিজের বায় নির্বাহ করবে। আজ থেকে তার সঙ্গে ভাইভীর আর কোনও সম্বন্ধ থাকবে না! শ্রীমতী ওয়ারেণ কাতরভাবে বললেন— যে সে হতভাগা বুড়ো কি বলতে কি বলেছে ভাইভীকে, ভাইভী কেন তাই শুনে এমন করছে ? তিনি তো তাঁর জীবনের সমস্ত ইতিহাসই তাকে বলেছেন, সে তো সব শুনে তার মা'কে ক্ষমা করেছে। তবে কেন—

ভাইভী এবার তার মাকে বুঝিয়ে দিলে যে, সে ক্ষমা করেছিল তাঁর অপরাধ, কারণ, সে শুধু শুনেছিল যে, কেমন করে তার মা এপথে এসেছিলেন। কিন্তু সে তো জানতো না যে তার মার এখনও এই পেশা ?—এ মাকে সে চায় না, এ মার টাকাও সে আর ছোঁবে না, মুথও আর দেখবে না। **এই বলে সে শ্রীমতী ওয়ারেণকে বিদায় করে দিলে।** এইখানেই নাটকের যবনিকা।

#### দ্বন্দ্ব

### গ্রীসরোজকুমারী বস্প্যোপাধ্যায়

৩৯

মান্ত্রষ যেথানে অত্যন্ত বেশি আশা কবে, সেথানে প্রায়ই তাহাকে নিরাশ হইতে হয়। লীলার ভাগ্যেও তাহাই ঘটিল! এ সপ্তাহের প্রতি দিনটি সে একান্ত আশা করিতেছিল যে কিরণের উৎসবের দিনটা সে সমস্ত দিনটি সম্পূর্ণ উপভোগ করিবে। সেদিন সে সকাল হইতে রাগ্রি পর্যান্ত সর্কার্কণ কিরণের কাছে কাছে থাকিয়া তাহার সব কার্কে সাহার্যা করিবে,—সেই বছদিন পূর্কের অতীত কালের মত। যাহার সঙ্গে সে অল্প দিনের মধ্যেই চিরকালের মত তাহার সঙ্গে বদ্ধভাবে কাটাইবার আশা ও আননদ তাহাকে উৎকল্ল করিয়া তুলিয়াছিল। অরুণও সেথানে উপস্থিত থাকিতে রাজি আছে। সকলে মিলিয়া রালা থাওয়া, ক্লাববর সাজান ইত্যাদি আনোদে তাহাদের সে দিনটি অতি আননদ কাটিবে!

কিন্তু সেই বিশেষ দিনেই অরুণের ঠাণ্ডা লাগিয়া জর হইল—মাথায় প্রবল বেদনা হইল। তরু সে লীলাকে যাইতে অন্তরোধ করিল। তাহার আমোদ ও আনন্দ নষ্ট করিতে অরুণের ইচ্ছা হইল না। চাকররা তাহার আবশ্যক কাজ সম্পন্ন করিয়া দিবে, আর মিসেস রায় একটু দেখিলেই চলিবে।

কিন্তু লীলা এ সব কথায় কাণ দিল না। অরুণ তাহার একান্ত আপনার জন—সে অস্ত্র্থের জন্ত বিছানায় পড়িয়া থাকিবে, আর লীলা নিশ্চিন্ত মনে তাহাকে ফেলিয়া আমোদ করিতে যাইবে, সে কখনো হইতে পারে না। কাজেই বীণা একলা গেল,—লীলা তাহার অন্ত্রপস্থিতির কারণ ভাল করিয়া কিরণকে বুঝাইয়া বলিতে বীণাকে অন্তরোধ করিল।

অরণ বলিল, আমার জন্ম তোমার আজকার আনন্দটা মাটি হয়ে গেল—আমার এমন হঃখ হচ্ছে!

আমোদটাই কি এত বড় জিনিস অরুণ ? তুমি রোগের

যাতনায় বিছানায় পড়ে ছটফট করছো, তাজেনেও আমি সেথানে গিয়ে স্কুচিত্তে আমোদ করতে পারি ?

অর্কণ বলিল—সে কথা সত্য ! তুমি চলে গেলে আমার অস্তথ আরো দিওণ বলে মনে হত। তুমি যদি কাছে থাক, তাহলে বহুদিন বিছানায় পড়ে থাকতে হলেও আমি কাতর হই না।

সেদিন সমস্ত দিন লীলা অরুণের ঘরেই কাটাইল।
তাহার শীতল কোমল হস্তে অরুণের মাথা টিপিয়া, তাহাকে
খাওয়াইয়া, গল্প করিয়া বই পড়িয়া শুনাইয়া সমস্ত দিন
কাটিয়া গেল।

বৈকালে অরুণের জর ছাড়িয়া গেল, ও সে একটু স্কুস্ত হইল। তথন সে আবার লীলাকে উৎসবে যাইতে অমুরোধ করিল। লীলা এবার আর কোন আপত্তি না করিয়া তাহার পিতা মাতার সঙ্গে ক্লাবে গেল। বহুদিন পরে আবার এই উৎসব-গৃহের আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে আসিয়া লীলার এতদিনের জমানো বিষাদের ভার যেন কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল।

ছোট ছোট শিশুগণে পূর্ণ একটি হলেব মধ্যে দাঁড়াইয়া লীলা আবার নিজেকে তাহাদেরই মত একটি শিশু বলিয়া মনে করিল। তাহাদের আনন্দ উৎসবে লীলা ঠিক তাহাদেরই মত লঘু প্রফুল্ল চিত্তে যোগ দিল। হলের ভিতর দাঁড়াইতেই কিরণের সঙ্গে একবার তাহার দেখা হইল।

তথন কিরণ বড় ব্যন্ত,—লীলার কাছে দাড়াইবার বা তাহার সঙ্গে কথা বলিবার তাহার সময় ছিল না। সে একবার সেই উচ্চ কোলাহল-মুথরিত গৃহে লীলার উৎফুল্ল মুথ, ও হাসিভরা নিম চোথের দিকে সঙ্গেহে চাহিয়া তথ্য ও প্রসন্ম চিত্তে পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল।

উজ্জল আলোকমালায় ভূষিত গৃহে গৃহে নানাবিধ শিশু-

জনোচিত খেলা ও আমোদের আয়োজন ছিল। ম্যাজিক, বায়স্কোপ, ব্যাণ্ডথেলা ইত্যাদি সব শেষ হইলে ভোক আরম্ভ श्हेल।

সমস্ত শেষ হইলে বীণা, চৌধুরী ও তাহার অন্ত বন্ধু-বান্ধব-দের সব্দে গল্প করিতেছিল,—কুমার গুণেক্রভূষণ সেই অবসরে গৃহে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে বীণার দিকে অগ্রসর হইল।

লীলা দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল ! তাহার নিজের হত্তের আঘাত কুমারের স্থগোর মুথের উপর চামড়া কাটিয়া একটি লম্বালম্বি গভীর ক্লফবর্ণের চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে।

কুমার বীণার সঙ্গে এমন ভাবে কথা কহিতেছিল, যেন তাহারা সবে মাত্র কিছুক্ষণ আগে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইরাছে। চৌধুরী তাহাদের ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া মুণ অন্ধকার ও গন্তীর কবিয়া দূরে সরিয়া গেল। বীণার অক্সান্ত বন্ধু-বান্ধবরাও একে একে অক্সদিকে চলিয়া যাইতে কুমার ও বীণা সেথানে একলা বসিয়া রহিল।

লীলার মনে হইল, কুমার কোন বিষয় বীণাকে দৃঢ় ভাবে বলিতেছে ও বীণা তাহার প্রতিবাদ করিতেছে।

লীলা তথনি উঠিয়া বীণাকে ডাকিয়া আনিবার জন্ম দাঁড়াইল। ঠিক সেই সময় কিরণ একটু অবসর পাইয়া তাহার পাশে আসিয়া বসিল; বলিল, একটু দাঁড়াও লীলা! সন্ধা থেকে একবারও তোমার সঙ্গে একটা কথা বলতে সময় পাই নি ! বোদ এইখানে ! হুটো কথা বলা যাক্ ! কোথায় যাচ্ছিলে তুমি? দরকার আছে কিছু?

লীলা বলিল, কিরণ! বীণার সঙ্গে কুমারের এত মেশা-মেশি আমি মোটে সহু করতে পারি না! ভূমি বোসো একটু! আমি বীণাকে ওর কাছ থেকে ডেকে আনি।

কিরণ লীলার হাত ধরিয়া তাহাকে পাশে বদাইল; বলিল, থাকতে দাও না। এথানে ও বীণাব কোন ক্ষতি করতে পারবে না! তুমি আবার অতিরিক্ত সাবধানী হয়ে উঠেছ !

লীলা তবুও বলিল, আমি ও লোকটাকে একটুও বিশ্বাস করি না। যেমন ইতর, তেমনি জঘন্ত কথাবার্ত্তা ও ব্যবহার ! কিরণের এ সম্বন্ধে কোন আগ্রহ ছিল না। বীণাকে সে মনে মনে ঘুণা করে, আর কুমার ত কণা বলিবারও উপ-যুক্ত নয় ! সে<sup>\*</sup>শুধু লীলাকে চায় লীলার সঙ্গে কথা

বলিবার জন্মই সে উৎস্থক! এখন সকলেই নিজের কথায় ব্যস্ত নিভূতে কথা বলিবার স্কুযোগ এখনকার মত আর পাওয়া যাইবে না।

তাই কিরণ লীলাকে যাইতে না দিয়া বলিল, এখান থেকে ওদের উপর নজর রাখ ় তুমি আজ দিনভোর এলে না… সব আমোদটাই মাটী হয়ে গেল।

কি করে আসি বল? অরুণের অত জর, মাথায় যন্ত্রণা,—তাকে একলা ফেলে কি আদা যায় ? কিন্তু বীণা ত বলছিল আজকার দিনটা খুব আনন্দে কেটেছে। আমোদ মাটি হল তবে কি করে ?

বীণার কথা ছেড়ে দাও। তাকে—কিম্বা তার কোন কণা আমি গ্রাহ্য করিনা। আমার আমোদ কেন নষ্ট হল… তাও কি তোমায় বলে দিতে হবে ? কিরণ গভীর দৃষ্টিতেট্ লীলার মুখের দিকে চাহিল।

তাহার সেই দৃষ্টিতে অত্যন্ত অম্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিয়া লীলা মুথ নীচু করিয়া বলিল—আজ দিনভোর তোমাকে একলা অনেক থাটতে হয়েছে…নয়? মেয়েরা এসে কি তোমায় কোন সাহায্য কবে নি ?

किता विनन, नीना । वाद्य कथा वरन मगग्र नष्टे कत না! সামার তোমাকে বলবার অনেক কথা আছে। আজ ক্ষেকদিন থেকে আমার মনে নৃতন একটা কথা উঠেছে! তোনায় বলতে আমি সময় পাচ্ছি না । তুমি বড় অক্সায় পথে गाष्ट्…नीना ।

লীলা এবার বিশ্বিত দৃষ্টি তুলিয়া তাহার দিকে চাহিল ! কিরণ বলিল আমি বুঝতে পারছি না লীলা। কেন তুমি আমার দঙ্গে এমন ব্যবহার করছো! তুমি কি আমার কথা বুনতে পারছো নাঃ? আমি আবার বলছি ... তুমি জীবনের পথে মস্ত বড় ভুল করছো...

লীলা মুপ ফিয়াইয়া গন্তীর হইয়া বলিল, · · আমাদের এ সব কথা নিয়ে আলোচনা না করাই ভালো কিরণ !

না! তানয়! এ বিষয় বেশ ভাল করে ভেবে ও বুঝে দেখে আলোচনা করা উচিত ! এটা কুচ্ছ বলে উড়িয়ে দেবার জিনিস নয় লীলা ৷ কিরণ অত্যম্ভ উত্তেজিত হইয়া উঠিতে লাগিল · তোমার থুব পরিষ্কার করে বোঝা উচিত · যে তুমি কি করতে যাচ্ছ! অক্ত দিক দিয়ে এ ব্যাপারটা দেখ দেখি 

লীলা এবার`অত্যস্ত রুঢ়ভাবে তাহার দিকে চাহিল…

কিরণ বলিল ... তুমি না বল যে সর্বাদা স্থায় ও সত্যের পথে চলো? আর এটা কি হচ্ছে? তুমি অরুণ্টক বোলছো যে তুমি তাকেই ভালবাস, সে তাই বিশ্বাস করে' আনন্দে আছে! আর তোমার মনের সত্য কথাটা কি? যাকে তুমি ভালবাস ে সে অরুণ নয় ে সে ে

লীলার মাথা তাহার বুকের উপর লুটাইয়া পড়িল ৷ সে তুই হাতে কাণ ঢাকিয়া মূতবং নিম্পন্দ হইয়া পড়িয়া রহিল ! কিরণের মুথে সে অবশিষ্ঠ কথাটি শুনিবার মত তাহার সাহস বা ধৈর্য্য ছিল না। এ কথা যে সবই সত্য-মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিবার উপায় তো তাহার নাই। কিন্তু সে কিই বা করিতে পারে ?

• কিরণ কৈছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া আবার বলিল, কেন তৃমি এমন করছো লীলা ? কেন ভেবে দেখছো না ? একজনের জন্ম ত্র-ত্রটো জীবন নষ্ট করা কোন সংগুণের পরিচায়ক নয়। অরুণ মান্নুষের মতই তার এ নিরাশা সহ্য করবে। সে তার দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে। যথন সে অন্ধ ছিল, তথন তার যাতনা ও অভাব আমি ভাল করেই বুঝেছিলুম। তার যে তথন তোমাকে কত দরকার, দে কথা ও আমি তোমার মতই বুঝেছিলুম… লীলা ? সেদিন তাকে হিংসা করবার আগে আমি নিজেকে গুলি করতেও দ্বিধা করতুম না। কিন্তু আজ আর ত সে দিন নেই ? এখন কেন আমরা চুজনে তার জন্যে এত সহা করবো বল ?

লীলার ক্রত হৃৎস্পন্দন তাহার কথা বলাব অন্তরায় স্বরূপ হইয়া উঠিল! সে যে এই সব অহচিত কথা বন্ধ করিয়া দিবে, সে শক্তিও তাহার ছিল না ৷ কিরণের প্রস্তাব ও সে নিরাশা যে অরুণ সহু করিতে পারিবে না, তাহা লীলা খুব জানে। সে সৈনিক, সে বীর। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে নারী অপেক্ষাও কোমল। এ আঘাত সহা করা তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব।

বহুক্ষণ পরে সে একটু সংযত হইয়া মাথা তুলিল; বলিল, কিরণ! তুমি কি চাও যে আমি আমার সন্মান নষ্ট করি ?

কিরণ বলিল, না লীলা! আমি চাই—তুমি তোমার নারীত্বের সম্মান বজায় রেথে চলো! আমার কথাটা তুমি ঠিক বুঝছো না!

লীলা দৃঢ়স্বরে বলিল, আম বুঝেছি! তুমিও আমার কথা বোঝ-কিরণ ৷ আমি বিশ্বাস করি, মানুষ যথন একবার তার কথা দেয়—তখনু সে একেবারে অপরিবর্ত্তনীয়। সে তথন—ঘটনাচক্ৰ যাই হোক—সেই কথা মত চলতে বাধ্য। আমি আমার কথা দিয়েছি— যখন সে অন্ধ ছিল, তথন আমি সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় অবাচিত ভাবে তাকে স্থা করতে আমার সে কাজ সার্থক হয়েছে—আমি গিয়েছিলুম। যা আশা করেছিলুম, তার চেয়ে সে ঢের বেশা স্থথী তার দৃষ্টি সে যে আবার ফিরে পেরৈছে— দেও · শুধু তার মন স্বস্থ হয়েছে বলে। তা ছাড়া, আমি জানি, সে চোথে দেখতে পেলেও, আমায় কি রকম ভালবাসে —তার যে এ আঘাত কত লাগবে, ও তার কত ক্ষতি আবার হওয়া সম্ভব—এ জেনেও কি আমি তাকে ছেড়ে অন্ত কোনও অবস্থায় কথনো স্থণী হতে তুমিই বলো ?

কিরণ বলিল, লীলা! আমি আবার বলি-আমার কথাটা তুমি ভাল করে বোঝ! তোমার উচিত—থাকে তুমি বিবাহ করবে বলে কথা দিয়েছ, সর্ব্বান্তঃকরণে তাকেই ভালবেসে তাকে বিবাহ করা;—তাকে বঞ্চনা করা তোমার উচিত নয়। আমি চাই, এ ক্ষেত্রে তুমি নিজের মনের বলের উপর নিভর করে চলো। তাকে সব কথা খুলে সব কথা তার জানা উচিত নয় কি? এমন লোক সংসারে কে আছে, যে,—যে মেয়ে অন্ত লোককে ভালবাসে বলে নিজে স্বীকাঁর করছে—যতই তাকে ভালবাস্তক —তাকে বিবাহ করতে চায় ?

লীলা আবার উভয় হন্তে মুখ ঢাকিল। তাহার মনের বল ক্রমেই কমিয়া আসিতেছিল। কিরণের কাছে থাকিলে ও তাহার এই সব একান্ত অমুরাগের কথা শুনিলে লীলার পক্ষে মনের ধৈর্য্য রাখা দায় হইয়া ওঠে।

তাহাকে নীরব দেখিয়া কিরণ নিরাশার স্বরে বলিল— আমি দেখছি, তুমি ইচ্ছা করে দিন দিন আমায় ভূলে যাচ্ছ! তোমার উপর অরুণের কোন অধিকার নাই— তোমার উপর সম্পূর্ণ অধিকার আমার! কেবলমাত্র এ অধিকার দিতে পারে ! লীলা ! শুনছো • কি ? আমি তোমায় কিছুতেই তার হাতে ছেড়ে দিতে পারবো না! আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, মন আমার নিয়ত এই সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেছে। আর আমি পারি কিন্তু তুমি কেন নৰ্বাক্ষণ কেবল তার কথাটাই 'আমার কথা--্যাকে তুমি ভালবাস,--তার দিক একবারও দেখছো না কেন? এ কথা কি তুমি অস্বীকার করতে পার । লীলা। মুথ তোল। আমার দিকে ফিরে চাও।

লীলা মুখ তুলিতে সাহস করিল না! তেমনি হাতে মুখ ঢাকিয়া নিস্পন্দের মত পড়িয়া রহিল ৷ পিছনের জানালা হইতে মৃত্ বাতাস তাহার কুন্তলজাল উড়াইয়া বহিতেছিল। সে মুহূর্ত্তে তাহার দৃষ্টির উপর হইতে বীণা, কুমার, জনতা ও উৎসবের সমস্ত চিত্র মুছিয়া গেল ! আর সমস্ত শব্দ ডুবাইয়া দিয়া কেবল কিরণের প্রেমপূর্ণ কণ্ঠস্বর তাহার কাণে মধুর-মধুরতর স্থরে বাজিতে লাগিল ! অরুণের তাহার প্রতি অন্ধ অমুরাগ, তাহার কোমল হৃদয়, তাহার আবার অন্ধত্ব পাইবার সম্ভাবনা-স্বই ভূলিবার উপক্রম হইল। এই ত্বর বিপদের মুখে পড়িয়া লীলা অত্যন্ত দীনভাবে তাহার সাহস ও শক্তি ফিরিয়া পাইবার জন্ম প্রার্থনা করিতেছিল। সে মুখ তুলিল না। কিরণের কথার কোন উত্তর দিল না।

কিরণ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বলিল, লীলা ৷ মুখ তোল। আমার কথা শোন। যেদিন তোমার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়, তার পর থেকে এক একটি দিনের প্রত্যেক ঘটনা, প্রত্যেকটি কথা আমার মনের ভিতর দাগ দেওয়া রয়েছে! কোন দিন দে সব কথা ভুলতে পারবো না! যেদিন তুমি রাজবাড়ীতে জরে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলে, সে কথা ? সেদিন আমি তোমাকে একান্তভাবে আমারই বলে জেনেছিলুম,—আমি কথনো ভাবিনি, আর কেউ এসে সহসা তোমাকে আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নেবে! লীলা! সত্য করে বল, কেন তুমি আমি ত্বন্সনেই তার জন্য এত বড় জীবনব্যাপী ত্যাগ করতে যাব ? আমি তোমায় ভালবাসি ! সমস্ত হৃদয় মন দিয়ে! বোঝ—ভুল করো না! চাও আমার मिटक !

কিরণ লীলার চোখে তাহার মনের কথা বৃঝিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিছুক্ষণ জোর করিবার পর কিরণের **প্রবল** আকর্ষণী শক্তির প্রভাবে লীলা অবশেষে মুথ তুলিতে বাধ্য

হইল, ও একান্ত অমুনয়পূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুথের দিকে

ছেলেরা দৌডাদৌডি করিয়া থেলিতেছিল,—দিকে দিকে তাহাদের তানন্দপূর্ণ উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছিল। হলের মধ্যে কে পিয়ানোর সহিত উচ্চকণ্ঠে গান ধরিয়াছে।

লীলা কথা বলিতে যাইবে, এমন সময়ে সমস্ত গোলমাল ও চীৎকারের শব্দ ছাপাইয়া সহসা রমণীকণ্ঠনিঃস্থত উচ্চ আর্ত্তনাদের শব্দ চারিদিক কাপাইয়া তুলিল।

লীলা ও কিরণ সেই মুহুর্ত্তে নিজেদের কথা ভূলিয়া উর্দ্ধানে ছুটল ৷ আর সকলেও বে বেথানে ছিল, স্বাই ছটিয়া আসিল। তাহারা সভয়ে দেখিল, প্রজ্ঞলিত অগ্নিশিখা তীব্র দীপ্তি বিস্তার করিয়া জ্ঞলিতেছে! তাহার মধ্যে এক নারী উন্মত্তের মত ছুটাছুটি করিতেছিল! তাহার দেহের পরিচ্ছদের সর্বাত্র আগুন জলিতেছে।

চতুর্দিকে হাহাকার ধ্বনি উঠিল। লোকেরা ভিড় ঠেলিয়া সন্মুখের দিকে অগ্রসর হইল। ছেলেদের টানিয়া আনিয়া নিরাপদ স্থানে ফেলা হইতেছিল, কারণ আগুন ক্রমশ: দরজার দিকে প্রয়ন্ত আগাইয়া আসিতেছিল !

অগ্নিদম্বা নারী ভয়ে আতক্ষে শ্বাসক্ষ হইয়া পাগলের মত গত চারিদিকে ছুটিতেছিল, বাতাসে তাহার বস্ত্রের আগুন তত্তই প্রদীপ্ত হইয়া দ্বিগুণবেগে জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছিল ! বাতির উচ্জন আলো তাহার মুখে পড়িতে লীলা সভয়ে দেখিল—দে বীণা।

কিরণ দেখিয়াই তথনি সন্মুখে লাফাইয়া পড়িল। দরজার পদা ছিঁড়িয়া লইয়া দে বীণাকে চাপিয়াধরিতেই অনেকে নিজের কোট ও জামা থুলিয়া ছুঁ ড়িয়া দিতে লাগিল। কিরণ তাহাকে সেই সব কাপড দিয়া ঢাকিয়া সজোরে মেন্সের উপর শোয়াইয়া রাখিল। তাহার নিজের হাত এই কাব্দে পুড়িয়া ঝলসাইয়া যাইতেছিল। বীণা কিন্তু তাহার হাত ছাড়াইয়া পলাইবার জব্য বিষম ধ্বন্তাধ্বন্তি করিতে-ছিল। কিছুক্ষণ হুড়াহুড়ির পর সে হীনবল ও অচৈতক্ত হইয়া মৃতবৎ মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িল।

তাহার পোষাক দম্ম হইয়া গিয়াছিল, মুখ এমন ভীষণ-ভাবে দম্ম হইয়া গিয়াছে যে চিনিবার কোন উপায় ছিল না। সে বীভৎস দুখের দিকে চাহিবার কাহারও শক্তি ছিল না।

লীলা উচ্ছসিত অশ্বর আবেগে অন্ধপ্রায় হইয়া তাহার পাশে আসিয়া বসিয়া পড়িল, ও বার বার তাহারু নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল।

মিসেস রার গোলমাল শুনিরা ছুটিরা আসিরাছিলেন। তিনি তাঁহার প্রিয়তমা কল্পার এই দশা দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

মি: রায় অন্ত ঘরে ব্রীজ খেলায় ব্যস্ত ছিলেন। ব্যাপার শুনিয়া তিনি সদলে ছুটিগ্লা আসিলেন, ও তাঁহার খেলার দলী জেলার সিভিল সার্জ্জন তথনি বীণার চিকিৎসায় নিযুক্ত হইলেন। কিরণ লীলাকে টানিয়া বারাণ্ডায় লইয়া আসিতেছিল। লীলা অধৈর্য্য হইয়া কাঁদিতেছিল। বীণার সমস্ত চাঞ্চল্য, সব দোষ সে ভূলিয়া গিয়াছিল। কেবল সে যে তাহাকে চিরদিন কত কঠোর কথা বলিয়াছে, কত অপ্রিয় ব্যব্ধার করিয়াছে, তাহাই তাহার মনে পড়িতেছিল। সে যে বীণার নির্ব্বাদ্ধিতা ও শত দোষ সত্ত্বেও তাহাকে বড় ভালবাসিত।

বীণা কি বাঁচবে না কিরণ ? অশ্রুসজল নয়ন তুলিয়া লীলা বলিল—এ রকম করে পুড়ে গেলে মামুষ কি বাঁচে ?

কিরণ গম্ভীরমুথে বলিল—মন্দ কথাটাই আগে ভাবছো কেন লিলি? যতক্ষণ জীবনের কণামাত্র থাকে ততক্ষণ আশাও করা যায়।

আমি কি রাগী ও অসহিষ্ণুস্বভাব কিরণ ? কত যে তাকে বকেছি, কত অন্তায় করেছি, সে আর কি বোলবো? সে যদি না বাঁচে, আমি কোন দিন নিজেকে মাপ করতে পারবো না।—তাহার চোথের জল আবার দ্বিগুণ বেগে বহিল।

' কেন কাঁদছো লিলি ? এতে ত তোমার দোষ কিছুই নেই। দোষ দেখলে সব আত্মীয়-স্বজনই বকে থাকে। কিরণ শান্তভাবে কথাটা বলিল। তাহার পূর্বের সে প্রেমিকের আচরণ ও কথাবার্তা সবই পরিবর্ত্তিত হইয়া

গিয়াছিল। বিপদের দিনে সে এই পরিবারের চিরদিনের বন্ধভাবেই লীলার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

> ডাক্তার বীণার পিতামাতা ছাড়া আর সকলকে সে গৃহ হইতে সরাইয়া দিয়াছিলেন। আশে পাশে দাঁড়াইয়া সকলে চুপি চুপি কথা বলিতেছিল। মুখে মুখে গল বাড়িয়া চলিল--"কুমারের সঙ্গে একটা আলোর নীচে দাঁডিয়ে কথা বলছিলো। হঠাৎ একটা জলম্ভ মোমবাতি থদে তার কাপড়ে পড়ায় এই কাণ্ড ঘটলো।"

> "না! না। তানয়। সে অন্তমনে কথা বলতে বলতে একটা জলম্ভ বাতির উপর এসে পড়েছিলো। কাপড় ধরে গেছে, তবু অন্ত লোক না দেখা পর্য্যন্ত সে জানতেই পারে নি।"

> "কাপড়ের কোণ্টা একটু ধরেছিল। প্রথমে কুমার স্বচ্ছনে দেটুকু নিবিয়ে দিতে পারতো। কেবল বীণা ভয় পেয়ে ছুটোছুটি করতে গিয়েই বাতাদে বাতাদে আগুন জোরে ধরে উঠলো।"

> "আরে রাখ তোমার কুমারের কথা! সে কি একটা কম কাপুরুষ! এমন একটা কাণ্ড ঘটলো,—তুই পুরুষ মাত্রষ সঙ্গে রইছিস—কোথায় তৎপর হয়ে আগুনটা নিভানোর চেষ্টা করবি—না, ব্যাপার দেখে ভয়ে অস্থির! আমি আমার স্বামীর জন্ম বিলিয়ার্ড-রুমের দর্জায় অপেকা করছিলুম—দে দেখি তথন হল্ থেকে ছুটে বেরিয়ে আসছে! কিরণ না এসে পড়লে আরো যে কি কাণ্ড হতো, তার ঠিক নেই !"

> বীণার তৎকালীন চিকিৎসা ও ব্যাণ্ডেজ করা শেষ হইলে তাহার সংজ্ঞাহীন দেহ গাড়িতে তুলিয়া ধীর মৃত্গতিতে বাড়ীর দিকে লইয়া যাওয়া হইল। মিঃ রায়ের বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে অনেকে গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

> কুমার যে এই গোলমালে কোথায় অন্তর্হিত হইল, তাহাঁকে আর কেহ দেখিতে পাইল না।

## শিকার-কাহিনী

### গ্রীগণনাথ-রায়

স্থানক দিন থেকে ভাবছিলাম যে পূজার ছুটিটা কবে একথানা চিঠি পেলাম। চিঠিটা পেয়ে ব্যুলুম যে, স্থামার: স্থাসবে। দেখতে দেখতে কাজের মধ্যে দিয়ে দিনগুলো যে কি মাতুলমহাশয় নিশ্চয় কিছু চেয়ে পাঠিয়েছেন। চিঠিটা ধোলা

রকমে কেটে গেল তা ভেবেই পাচ্ছিনা। অবশেষে পূজার ছুটি সত্যি সত্যিই এল। চার্দিকে দেখি যে সকলেই পূজার ছটিতে বাড়ী, না হয়ত হাওয়া খেতে কোথাও চলেছেন। এই সব দেখে আমার ইচ্ছা হল. আমিও কোথাও গিয়ে গায়ে একটু হাওয়া লাগিয়ে আসি। কোথায় যাব **9** ভাব তে ভাবতেই ত চারদিন কেটে গেল। এমন সময় হঠাং



আমাদের ক্যাম্প

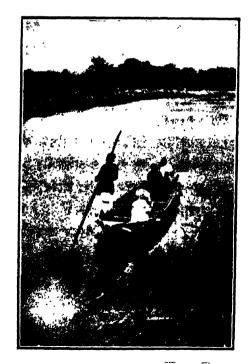

নৌ-বিহার

গেল। চিঠি খুলে দেগ্লাম যে, তিনি, আমায় ক্যাম্পে শিকাবে গাবার জন্ম নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছেন। পাছে উত্তব পৌছাতে দেরী হয় বলে, তৎক্ষণাৎ টেলিগ্রাফ করে দিলাম। তাড়াতাড়ি করে সব গুছিয়ে নিয়ে সাহেবদের মত ৫ মিনিট মাগে গুরুজনের কাছে বিদায় নিয়ে মনের আনন্দে রওনা হলাম।

রেল গাড়ীতেও পূজার ভীড়—কোন বকমে বসবার একটু জায়গা করে নিলাম। গাড়ী ত ছাড়ল। গাড়ীতে সকলের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে করতেই প্রায় রাজি ২টা বাজল। ক্রমশঃ সকলেই চুল্তে স্লয় করলেন। চুল্তে চুল্তে মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকির যোগাড় হয়ে দাড়াল। কিছুক্ষণ পরেই সকলেই প্রায় নিলায় অচেতন হয়ে পড়লেন। পরে ক্রমশই উত্তর দিক্টা লাল হতে দেখে ভাবলাম, এইবার ব্রি ভোর হয়। উঠে দেখি, চারধারে পাথীগুলি উড়ে বেড়িয়ে গান গাচেছ। কিছুক্ষণ পরে আমি গস্তব্য স্থানে পৌছিলাম।

গাড়ীর সকলের কাছে বিদায় নিয়ে মাতৃলালয়ের দিকে চলিলাম।

মামার বাড়ীতে তুএক দিন থাকার, পর আমরা ক্যাম্পে যাবার জন্ম যাত্রা কর্লাম। ক্যাম্পে যাবার রাস্তা

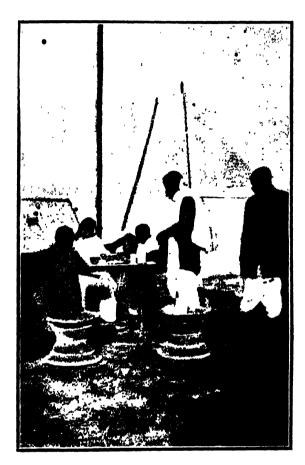

মূৰ্ণিং টি

কন্কাতার রেডরোডের মত নয়। সে রান্ডায় আবার গরুর গাড়ীও সব সময় চলে না—হাতীর পিঠেই যেতে হয়। হাতীর পিঠেই যেতে হয়। হাতীর পিঠে চড়া কথনও অভ্যেস ছিল না। প্রথম দিন হাতীর পিঠে চড়ে গায়ে বাথা হয়েছিল। সকালে হাতীর পিঠে চড়ে গোধ্লির পরে ক্যাম্পে পৌছিলাম। তথন পরিপ্রাস্ত হয়ে কিছু আহার করে শুরে পড়লাম।

গাঢ় নিজায় রাত্রিটা কেটে গেল। সকালে উঠে',দেখি, চার-ধারে এক নৃতন দৃশ্য। ক্যাম্পের', চারধারে বেড়াতে লাগলাম। ক্যাম্পেটা ভুটো নদীর ধারে ফেলা হুযেছিলো। ক্যাম্পের চার-ধারে বড় বড় গাছ জার ঘন বন। কিছুক্ষণ পরে ক্যাম্পের অক্সান্ত লোকেরা আলস্ত ত্যাগ করে বিছানা ছেড়ে বাহিরে এলেন। তার পর কিছু থাওয়ার বন্দোবত করা গেল। থাওয়া শেষ হলে নৌকায় ঘ্রতে বৈরোন হল। তার পর ক্যাম্পে ফিরে এসে স্নানের বন্দোবত করা গেল। কেউ কেউ নদীতে লাফিয়ে পড়লেন। আর কেউ বা ক্যাম্পের ভিতরে স্নান করলেন।

আমাদের স্নানের পর হাতীদের স্নানের পালা পড়ল। হাতীর স্নান বড় মজার ব্যাপার। মাহ্য যে চালু পথে নাম্তে একটু সতর্ক হয়ে থাকে, হাতী কিন্তু সে চালু পথে বেশ স্বচ্চন্দে নেবে যেতে পারে দেখা গোল। হাতী জলে পড়ে যেন স্বর্গ পেল; মনের আনন্দে জল নিয়ে খেলা স্কুক্ক করে দিল।

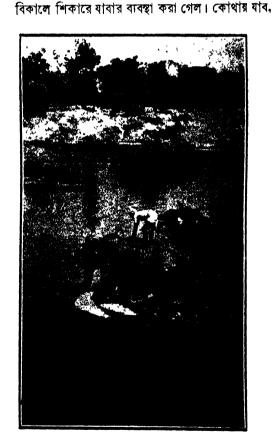

হাতীর জলকেলী

কি শিকার কর্তে যাব, এই রকম ভাবতে ভাবতেই বেলা প্রায় যায় হয়ে দাঁড়াল। আমরা বেশা দ্রেনা গিয়ে মাছেই পাথী শিকার কর্তে গোলাম। কতকগুলি পাথী শিকার করে ক্যাম্পে ফেরা গোল।

প্রাত:কালে, উঠেই আবার শিকারে যাবার বন্দোবন্ত কর্তে আরম্ভ করলাম। এমন সময় বাহিরে "হজুর" "হজুর" ডাক শুনলাম। বাহিরে বেরিয়ে দেখি-এক চাষী দাভিয়ে আছে। আমি জিজ্ঞাসা করতে, সে কি একটা কথা বলল-আমি ত প্রথমে বুঝতে পার্লাম না; কিছুক্ষণ পরে, তার কথার ভাবে বুঝলাম, সে একটা বুনো ওয়োরের থবর এনেছে। মনে বড়ই আহলাদ হলো। বিশেষ ভদ্ৰতা করে তাকে বদতে বললাম। তাড়াতাড়ি মাছতকে হাতী আন্তে বললাম। তথন প্রায় সকলকে ব্যস্ত করে তুলেছিলাম।

অল্লকণের মধ্যেই আমরা সকলে যাত্রা করলাম; প্রায় ২০৷৩০ মিনিটেই আমরা গস্তব্য স্থানে-একটী ধানক্ষেতে পৌছিলাম। আমার মাতৃল মহাশয় হাতীকে যে



নদীতে স্নান-পর্ব্ব



হাতী স্নানের পথে

রকম করে দাঁড় করাতে বলেছিলেন, আমরা হাতীকে সেই রকমে দাঁড করালাম। তার পরে একটা হাতী সমস্ত ধানক্ষেত খুঁজতে স্থক করে দিলে। আমি দেখলাম, দূরে কতক-গুলি ধানের শিষ নড়ে নড়ে চোলেছে। আমি ভাবলাম এটা প্রনদেবের খেলা; এই ভেবে চুপ করে রইলাম। তার পর কিছুক্ষণ চলাফেরা করতে করতে একবার দেখলাম —ভাগ্যক্রমেই আমার মাতৃল মহাশয়ের হাতীর সাম্নেই ধানের শিষগুলি নোড়ে উঠল। মাতুল মহাশয় বল্লেন, "এইবার পাওয়া গেছে, এইবার খিরে ফেল।" আমি একটু আশ্চর্য্য হয়ে গিয়ে ছোট ছেলেটির মত জিজাসা করলাম, "কোথায়—আমি ত দেখতে

পাচ্ছি না।" মাতুলমহাশয় হেসে বল্লেন, "ওরে, কুল্কাতার বাঙ্গালরা দেখতে পায় না।" আমি লজ্জা বাঁচাবার জন্মে তাড়াতাড়ি বল্লাম, "আমি অনেক আগে দেখেছি। তবে আপনি কেমন দেখেছেন, সেটা জিজ্ঞাসা কুর্ছিলাম।" মারতে আমাদের কিছু বেগ পেতে হয়েছিলো। আমাদের অনেক চেষ্টা বৃধা হয়েছিলো। শেষকালে তৃ'একটা গুলি থাওরার পর গুয়োরট্টার প্রতিহিংসার ভাব বেশ পূর্ণ-মাত্রায় কেগে উঠল। দেখলাম, রাগের মাথায় সে হাতীকেও

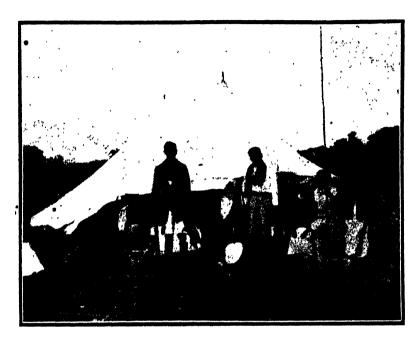

শিকারের পর

ভয় খেলো না, দৌড়ে এসে
হাতীর পেট ফুঁড়বার চেষ্টা
করছিলো। কিন্তু তার মরণ
ছিলো,—সে দূর থেকে যেমন
একটা মোশান নির্নে ছুটে
আস্বে, এমন সময় একটা
Contractile bullet তাকে
ছিট্কে নিয়ে দূরে ফেলে দিলো।
এইবারে সে চিরঘুম ঘুমাল।
তার পর সেই শুয়োর ফ্টোকে
কাাম্পে আনা হল।

মধ্যাহ্নে আহারাস্তে জরভাব-গ্রন্থ হয়ে সকলেই শুয়ে পড়ল। আমিও দলকে ভারী করলাম, অনিচ্ছা সন্তেও চোথ বুজে পড়ে রইলাম। থানিকক্ষণ পরে উঠে

মাতৃল বল্লেন, "কেন, আমি দেখলাম, এইথানকার ধানের শিষগুলো নোড়ে উঠল।" তথন আমি মনে মনে ভাবলাম, তা'হলে আমি ঠিক দেখে-ছিলাম। তথন আর বেনী কথা বল্লাম না.।

অনেকক্ষণ পরে দেখলাম, মাতুলমহাশ্য একটা গুলি ছাড়লেন। গুলি
ছাড়ামাত্রই একটা ঝটপট ধ্বনি শুন্তে
পেলাম। আর একটা গুলির পর আর
কিছুই শুন্তে পেলাম না। তথন
কাছে গিয়ে দেখি, একটা বড় বুনো
শুরোর। আবার কাছেই দেখলাম.



লীলাবসান

আর একটা বুনো-শুরোর পালাবার চেষ্ঠা কর্ছে, কিন্তু নদীর ধারে গাছতলায় বসবার জ্ঞান্তে গোলাম। কিছুক্ষণ চুপ আমরা খুব শীঘ্রই তাকে খিরে ফেললাম। এই শুরোরটা করে বসে রইলাম। দূর থেকে ফুরফুরে হাওয়ার সঙ্গে চাধাদের

গান শোনা যাচ্ছিল। এমন সময় হঠাৎ দেখলাম, নদীর জলটা ভীষণ ভাবে নড়ে উঠল। আমার মনে একটু ভন্ন হলো বটে, কিন্তু আমি সেখানে বসে রইলাম। তার পরে দেখি, একটা কুমীর আন্তে আন্তে উঠে এল, উঠে এদে মরার মত হয়ে পড়ে রইল। আমি ভাবলাম, বুঝি মরে গেল। কিছুক্ষণ এক

দৃষ্টে চেম্নে থাকার পর দেখলাম যে, কুমীরটী একটু নড়ল। আমি আন্তে আন্তে ক্যাম্পে গিয়ে মাতৃল মহাশয়কে ও আর সকলকে ঘুম থেকে তুললাম। তথন একটু মেঘ-মেঘ করে আসছিলো। বেরোতে বেরোতে তুএক ফোটা বৃষ্টিও পড়তে লাগল। আমি আর ক্যামেরা নিতে পারলাম না। আমাদের পৌছোনর সঙ্গে সঙ্গে ঝম্ঝম্ বৃষ্টি আরম্ভ হলো,—কুমীরটা ভ জলে নেবে গেল, আমারও মন ভেক্তে গেল।

বৃষ্টিটা সন্ধ্যার পূর্বেই থামল। বৃষ্টির পর দেখি, এক চাষী একটা বড় মাছ

নিয়ে যেতে বললেন। সন্ধার সময় আগের দিনের মত গান-বাজনা স্থর্ক করা গেল।

সেই দিন রাত্রিতে বেশ একটু ঝড়ের মত দেখা দিয়েছিলো। কড়ের সময় তাঁবুর চারধার দেখতে হয়েছিলো। রাত্রিতে বাহিরে যাওয়াতে, গাটা কেমন ছম্ ছম্ করতে



ক্যাম্পে আনয়ন

দ্বিতীয় বরাহ অবতার

এনেছে। আমি তাকে দাম জিজ্ঞাসা করে, অনেক वाकाानात्र व्यनाम त्य, त्म माम ठांत्र मा, माइंगे मित्त्र মাতৃল মহাশয়কে প্রণাম কর্তে চার। মাছটা দেখে একটু লোভ হলো, তাড়াতাড়ি মাতুল মহাশয়কে ডাকলাম। মাতৃল মহাশয় এসে তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে, মাছটি ভিতরে

[লাগল। ভীষণ অন্ধকার, ভীষণ ঝড়; তার সঙ্গে গাঢ় নিদ্রার ঘোর। কোন রকমে একটা Punch light তো জালানো গেল। Punch lightএর সাহায্যে বাহিরে বেরিয়ে এক ভয়ানক দৃশ্য দেখলাম, দূরে গরু-ছাগলের ডাক, আর মান্তুষের "হট্টা হট্টা" শব্দ শুনতে পেলাম। আর চারধারে মিশ্মিশে কালো,--নাঁ নাঁ করছে অন্ধকার; আর তার সঙ্গে প্রবল বায়ু। আমি একট ভয় পেয়ে তাঁবুর ভিতরে গিয়ে মাতৃল মহাশয়কে সব বল্লাম। মাতুল মহাশয় শুনে বল্লেন, "এখন এই রকম ঝড়ের সময় বাবেরা প্রায় বন ছেড়ে এসে গ্রামের লোকদের বাড়ীতে

আপ্রয় নেয়।" ভয়ে আমি বললাম, "তাহলে আমাদের ক্যাম্পেও ভো আস্তে পারে।" মাতুল মহাশয় বেশ বুঝেছিলেন যে আমি একটু ভীত হয়েছি। তিনি বল্লেন, "আমাদের এখানে এতো strong light আছে-এইথানে কিছুতেই বাঘ আসবে না।"

ঝড় ক্রমশই বাড়তে স্থান্ধ করল। কিছুক্ষণ পরে চারধারে মড় মড় শব্দ শুন্তে পাওয়া গেল, তথন ব্ঝলাম cycloneএ গাছ-পালা পড়ছে। আর মধ্যে মধ্যে এক একবার মার্যের চীৎকার শুন্তে পাওয়া যাচ্ছিল। আমাদের ক্যাম্প প্রায় উড়ার যোগাড়, —সকলেই ভয় পেয়েছিলো। তথন আমরা বাহিরে বেরিয়ে এক একজন এক একটি খুঁটির কাছে গিরে

করছি, এমন সমর দেখলাম দুরে একটা কুমীর এসে ভালার উঠল। কুমীরটাকে দেখে মনে যে কি আনন্দ হলো, তা আর বলে শেষ করা যায় না। দোড়ে ক্যাম্পে ফিরে গিরে মাতুল মহাশয়কে থবর দিলাম। থবর শুনে সকলেই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। অল্ল সময়ের মধ্যেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম। মাতুল মহাশর বল্লেন, কুমীরটা অনেক দুরে আছে,—বোধ হয় নদীর পাড় দিয়ে



শিকারী ও শিকার

যাওয়া যাবে না। তা শুনে আমরা
সব ঠিক করলাম, তা হলে নৌকা
করে যাওয়া হৌক্। নৌকা আনতে
দেরী হতে দেখে আমার মনটা
একটু থারাপ হলো,—ভাবলাম,
কুমীরটা বোধ হয় নেবে যাবে। তার
পরে দেখলাম, আর একটা কুমীর
উঠব উঠব করছে। দেখলাম, সেটা
কাছেই উঠল। তথন আমি ঠিক
করলাম, ত্টোকেই একসঙ্গে মারা
যাক্ না কেন,—অশমাদের মধ্যে
শিকারীর ত অভাব নেই। মাতুল

দাঁড়ালাম। এক একবার দম্কা বাতাসের দাপটে আমিও ওড়ার বোগাড়। কোন রকমে ভয়ে ভয়ে গুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে থাক্লাম। যা হোক্, ঝড়টা ঘটো ছয়ের পর থেমে গেল। ঝড় থামার পর ভীষণ বৃষ্টি আরম্ভ হলো
—সকলেই তাড়াতাড়ি তাঁব্র ভিতবে তুকলাম। তোঁব্ ফুটো হয়ে জল পড়াব বোগাড় হয়ে দাড়াল। কোন রকমে বৃষ্টির চট্পট্ধবনি শুন্তে শুন্তে ঘুনিয়ে পডলাম।

কৌতৃহলী দর্শকগণ

দ্বিপ্রহরে মাতৃল মহাশরের কাছে পূর্ববিদনের দেখা সেই কুমীরের কথাটা তুললাম। তিনি বল্লেন "বেশ ত, তুই নদীর ধারে বসে থাকগে যা—যথন কুমীর উঠবে, আমায় ডাকিস।" আমি cameraটী হাতে করে নদীর ধারে বস্লাম। বসে বসে বিরক্ত হয়ে গেলাম। তথন ভাবলাম, যাই,থেয়ে এসে আবার বস্ব। উঠ্ব উঠ্ব মনে

মহাশয় বল্লেন, "তাই হোক্। কিন্তু একসঙ্গে বন্দুক
fire করা চাই—তা না হলে শব্দ শুনে একটা পালিরে

যাবে।" আমরা ছভাগ হলাম। আমি মাতুল মহাশরের

সঙ্গে থাকিলাম। তার পর অক্ত দল পৌছে ইন্দিত
করলে' একসঙ্গে fire করা হলো। ভাগ্যক্রমে ছইটি
গুলিই ঠিক লেগেছিলো। স্থদক্ষ শিকারী মাতুল মহাশয়

.এক গুলিতেই কুমীরটাকে শেষ করেছিলেন। কিন্তু অক্সধারে মত কি যেন ছুটে পালাল। আমার বড়ই ভন্ন হলো। আর একটি গুলির আওয়াজ শুন্তে পেলাম। তথন দৌড়তে যাই—পা আগায়না। কিছু দূর গিয়ে আর যেতে

ভাবলাম, বোধ হয় ওরা প্রথম গুলিটা ঠিক লাগাতে তার পরে ওরা চীৎকার করলে— পারেনি। "তাড়াতাড়ি এসো, কুমীর মারা পড়েছে।" এই कथा अत्न मत्न जानन रता। जामि मोए शिरा पिथे, সত্যি সত্যিই কুমীরটা মরে পড়ে রয়েছে। অতি কটে কুমীর হুটোকে একত্র করা গেল। মাতুল মহাশয় বল্লেন, "ঘড়িয়াল" অর্থাৎ মেছো-কুমীর। তার পরে সেইখানে একটা Snapshot নেবার বন্দোবস্ত ক্রলাম। কুমীর হুটোকে অনেক ক্টে তাঁবুতে আনা গেল। কুকুরগুলো চারধারে মহা কলরব স্থক করে দিলো। দিনান্তের ক্লান্ত রবি প্রায় ভুবুভুবু হল, এমন সময়ে আমরা কতকগুলি ছবি তুলিলাম। তার পর তাড়াতাড়ি লান করে থাওয়া শেষ হলে কুমীর শিকারের বিষয় আলোচনা করতে বসা গেল। আলো-চনা করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে গেল।

সেই রাত্রে মাতৃল মহাশয় বল্লেন, "কাল নিশ্চয় বাঘের থবর আসবে। বন পুড়েছে—বাঘ বন থেকে বেরিয়ে গ্রামে গ্রামে উৎপাত করবে।" একটু পরেই Torch light নিয়ে বাহিরে গিয়ে দূরে দেখি, কালোয় হল্দেতে মিশান একটা কম্বলের

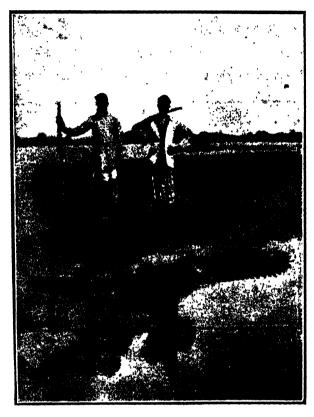

এক গুলিতে কুপোকাৎ



ঘড়িয়াল-দর্শনে ক্যাম্পে উল্লাস

পারলাম না,—মাতৃল মহাশয়কে 
ডাক্লাম। মাতৃল মহাশয় বেরুলে 
আমি হাঁপাতে হাঁপাতে জানালাম। 
তিনিও ব্ঝলেন যে নিশ্চয়ই বাঘ 
এসেছিলো। তিনি আর কিছু না 
বলে, আমার ক্যাম্পের ভিতরে নিয়ে 
গেলেন। ক্যাম্পে গিয়ে আমার ধড়ে 
প্রাণ এলো। আমি মনকে সান্ধনা 
দিয়ে অতি কটে যুমালাম।

পরদিন দ্বিপ্রাহরের পর বাহিরে বসে আছি, এমন সময় এক চাষা দৌড়তে দৌড়তে এসে বল্লে, "হজুর, এলায় হট্টা কাঁদে।" আমি কিচ্ছুই ব্যতে পারলাম না। সে দেশীয়

চাকরটাকে বল্লাম "ওরে, ও লোকটা কি বলছে দেখ ত।" সে তাকে জিজ্ঞাসা করে এসে বল্লে, "এই লোকটা বাঘের থবর এনেছে।" আমি তথন বুঝলাম "হট্ট্যা এলায়। কাঁদে" মানে "এখানে বাঘ ডাকছে।" আমি দেরী না করে মাতৃল মহাশয়কে থবর পদিলাম। মাতুল মহাশরকে নিয়ে শীঘ্রই হাতী চড়ে রওনা হওয়া গেল। পথে যেতে যেতে মাতুল মহাণয় শিকারের विषय व्यत्नक किছू वरसन।

কিছুক্ষণ যেতে যেতে বনের কাছে আসা গেল। হাতীগুলিকে ঠিক ভাবে দাঁড

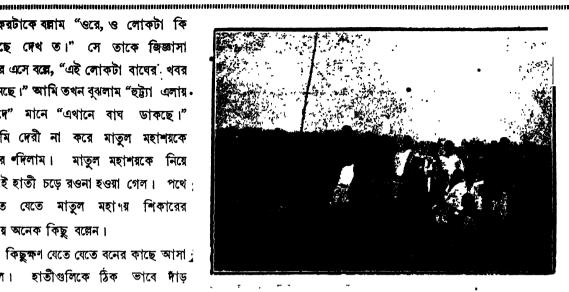

শিকার সম্বন্ধে আলোচনা

গুলির আওয়াজ শুন্লাম ্তিথন্বুঝলাম যে হুটো বাঘই মারা পড়েছে। তার পরে যুরতে যুরতে মাতুলের হাতীর স**ঙ্গে** দেশা হলো। মাতৃল মহাশয় বলেন, "একটা বাঘ মারা পড়েছে।"

আবার একটা বাঘ খুঁজতে আরম্ভ করা গেল। খুঁজতে খুঁজতে হাতীটা একটা মৌমাছির চাকু ভঁড় দিয়ে ভেক্সে ফেলো। চাক্ ভাকা মাত্রই হাজার হাজার মৌমাছি বেরিয়ে পড়ল।



বাঘ শিকারের পর

্করিরে মাতুল মহাশয় আর একটা হাতীকে বিট্ করতে বল্লেন। আমার হাতীটা এমন যায়গা দিয়ে গেল যে, সেখানে কাঁটা গাছ ছাড়া আর কিছু নেই। এক যায়গায় আমি কাঁটার আটকে গেলাম। গায়ে ছ এক যায়গা দিয়ে কিছু রক্তও বেরিয়েছিলো। কিন্তু বাঘ মারার আশায় সব ভূলে গিয়েছিলাম। বিটু করতে করতে এক যায়গায় দেখা গেল, বাঘটা পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। আবার এক যায়গায় গিয়ে **(मथनाम, এकটা মোষ পড়ে রয়েছে। সেটা দেখে বুঝলাম যে,** নিশ্চরই এথানে বাঘ আছে। বাঘের সন্ধানে অনেকক্ষণ ঘোরার পর একটি বন্দুকের আওয়াজ শুনুলাম। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি •

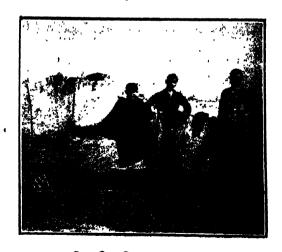

শিকারী পরিবার

তাকেই কামড়াতে তুটো বাদকে একতা করা গেল। চাষাদের দল দৌডে সামনে পেলে, আমাদের সকলকেই কামড় এল। থানিকক্ষণ খুব গোলমাল হলো। এদিকে স্থ্যদেব मिला। থেতে অন্ত যান যান, এমন সময় একথানা ছবি তুললাম। শিকারী সে যে কি যাতনা—নিজে না পরীক্ষা



শিকার পর্যাবেক্ষণ

করলে ঠিক বোঝা যায় না। যাতনায় প্রায় অচেতন হয়ে পড়েছিলাম। এই সময় বাঘটা হঠাং বেরিয়ে পড়ে' একটা হাতীর কাণ ধরে ঝুলে পড়ল। আমি দুরে ছিলাম-মারতে পারলাম না; কিন্তু, আমার মাতুল এক গুলি মারতেই বাঘটা পড়ে যায়, কিষ্কু তবুও দৌড়ে পালাতে লাগন। একবার গুলি থাওয়ার পর বাঘটি বড সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়াল। এধারে প্রায় বেলা যায় যায়। অনেক থৌজার পর দেখলাম, বাঘটা একটা ঝোপে বদে রয়েছে। লক্ষ্য করে গুলি মারা গেল। গুলিটাও ঠিক লেগেছিলো। অনেকক্ষণ ঝট্টপট্ট করে সে আন্তে আন্তে শেষ নি:খাস ফেললে। বাঘটার শেষ অবস্থা অর্থাৎ Last gaspটী দেখে সত্যি সত্যিই আমার মনে বড় আঘাত লেগেছিলো। সেটা যে কি ভয়ানক দৃশ্য, তা নিজে না দেখলে বলে ঠিক বোঝান যায় না।

.হাতী বাঘ দেখে বিশেষ ভয় করলো না, তবে একটা নৃতন হাতী একটু গোলমাল করেছিলো। বাঘ হু'টোকে হাতীর পিঠে বেঁধে তাঁবুতে ফেরা গেল। সকলেই দেখতে এল। কেবল কুকুর বেচারারা গন্ধ পেয়েই

ভয়ে পালাতে স্থক করল। দূরে গিয়েও তাদের ডাকবার ক্ষমতা ছিলো না।

বাঘ ছটোকে তাঁবুর সাম্নে রেখে থানিকক্ষণ বিশ্রামের পর কিছু থাওয়া খাওয়ার শেষে দিনের ঘটনার আলোচনা আরম্ভ করা গেল। তথন একট ভাল করেই বেশ বুঝতে লাগলাম, যে মৌমাছির কামড়টি কি জিনিম। তার পর দেশা ঔষধ লাগান গেল। জালা-যন্ত্রণা



পরিশ্রমের ফল

কমতে কিছু সময় লেগেছিলো। বসে আছি, এমন সময় দেখি, একদল লোক এসে দাঁড়াল। আমি বুঝলাম, এই মহাপ্রভুরাই বুঝি যাত্রা ক্লররেন। ভিতরে গিয়ে খাবার বন্দোবন্ত করে যাত্রা শুনবার জন্য প্রস্তুত হলাম। কিছুক্ষণ পুরেই যাত্রা নাচ গান স্থক হলো। তাদের নাচ দেথলাম অনেকটা সাঁওতালি আর থাসিয়া নাচের সাঝামাঝি। পাসিয়া আর সাঁওতালি নাচ একসঙ্গে নাচলে তাদের নাচের একট্ট পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। গান যদিও বোঝা গেল না, তবুও স্থুরগুলি বেশ মনে লেগেছিলো। তারা বল্লে, "হুজুরের দয়ায় আজ আমরা সমস্ত রাতি যাত্রা কররো।" ভাবলাম, আনন্দময়ীর শুভ আগমনে শুভ লগে একবার রাজা প্রজায়



ক্যাম্পের সন্মুখে শিকারী পরিবার

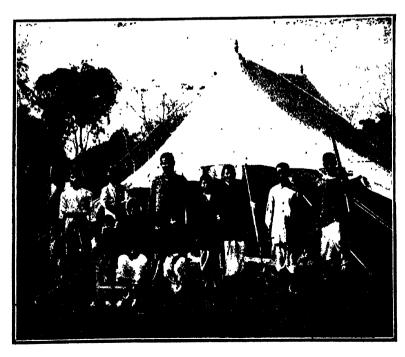

শুভ সন্মিলন

শুভ আনন্দোৎসবে শুভ সন্মিলন হউক। এই ভেবে আর **তাদের** বাধা দিলাম না। তার পরে থাওয়া শেষ করে অনেকক্ষণ যাত্রা অনেকক্ষণ বসার পর শুনলাম। ঘুম ধর্ল—চোথ কি রকম যেন জড়িয়ে এলো,—আমি আন্তে আন্তে ঘুমাতে গেলাম। সমস্ত দিন খুব পরিশ্রম হওয়াতে প্রকৃতি দেবীর নিয়মাত্মসারে ভীষণ অবসাদ এলো, আমি থানিকক্ষণ বাদেই ঘুমিয়ে পড়লাম। শুনলাম, সমস্ত রাত্রি যাত্রা হয়েছিলো। মাতুল মহাশয় তাদের থাবার বন্দোবস্ত করে দিয়ে-ছিলেন। রাত্রি জাগরণে সকালে উঠতে দেরী হয়ে থিয়েছিলো। উঠে দেখি, চন্চনে রোদ।
কোন কারণ বশতঃ মাতুল মহাধারকে সেদিন Subdivisionএ আসতে হয়েছিলো। আমরাও সকলে যাবার ঠিক
করে, তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে গুছোতে আরম্ভ
করলাম। কিন্তু বিকাল বেলায় আকাশ ভেকে জল পড়তে
আরম্ভ করল, আর যাওয়া হলো না। সেদিন রৃষ্টির জল্প
আর বাহিরে যেতে পারলাম না। রাত্রিতে খুব আমোদ

আহলাদ করা গেল। পরের দিন সকালে Subdivisionএ পৌছান গেল। পথে পাখী অনেক শিকার করা হয়েছিলো। রাত্রিতে সে সব থাবার ব্যবস্থা করা গেল। Subdivisionএ পৌছে বাড়ীর ভেতর ত্ব একথানা বাঘের ছবি তোলা হলো। ক্রমশই আকাশে সন্ধ্যামণি দেখা ,দিল। অনেক দিন Camp lifeএর পর Home lifeটী বেশ লাগল।

## বাসন্তিকা

### শ্ৰীযতীক্ৰমোহন বাগচী বি-এ

দখিণ হাওয়া রঙিন হাওয়া নৃতন রঙের ভাণ্ডারী, জীবন-রসের রসিক বঁধু, যৌবনেরি কাণ্ডারী! সিদ্ধু থেকে সভা বুঝি আস্ছ আজি নান করি' গাং-চিলেদের পক্ষধ্বনির সন্সনানির গান করি', सोमाছित्मत मनजूनानि खनखनानित ॐत धरत' চল্লে কোথায় মুগ্ধ পথিক পথটি বেয়ে উত্তরে ? লক ফুলের গন্ধ মাথি' বক্ষ আঁকি' চন্দনে, যাচ্ছ ছুটে' কোনু প্রিগারে বাঁধ্তে ভূজ-বন্ধনে ! অনেক দিনের পরে দেখা, বছর পারের সঙ্গী গো, হোক না হাজার ছাড়াছাড়ি, রেখেছ সেই ভঙ্গী তো! তেমনি সরস ঠাণ্ডা পরশ, তেম্নি গলার হাঁকটি সেই দেখতে পেলেই চিনতে পারি, কোনোখানেই ফাঁকটি নেই! কোথার ছিলে বন্ধু আমার, কোন্ মলয়ের বন ঘিরে? নারিকেলের কুঞ্জে-বেড়া কোন্ সাগরের কোন্ তীরে! • লক্লকে সেই বেতদ-বীথির বলো তো ভাই, কোন্ গলি, এলালতার কেয়াপাতার থবর ত সব মঙ্গলই ?

ভালো কথা, দেখলে পথে, সবাই তোমার বন্দে তো,

বন্ধু বলে' টেন্তে কারো হয়নি তো সে সন্দেহ ?

নরনারী তোমার মোহে তেম্নি তো সব ভুল করে ? তেম্নিতর পরস্পারের মনের বনে ফুল ধরে ! আদৃতে যেতে দীঘির পথে তেম্নি নারীর ছল করা, পথিক-বধুর চোথের কোণে তেম্নি তো সেই জলভরা ? যুবতীরা ডাগর আঁাথির কাজল-লেখা মন্তরে আজো তো সে আগের মতন প্রিয়ন্তনের মন হরে ? পলাশ ফুলে হঠাৎ দেখে' নথ-ক্ষতের চিহ্ন কা'র ঈষং হেদে কণ্ঠে বাঁধে পূর্ব্বরাতের ছিন্ন-হার। রন্ধনে দেই র্রং তো আছে, অশোকে তাই ফুটুছে তো, শাথায় তারি হুল্তে দোলায় তরুণী দল যুটুছে তো ? তোমায় দেখে তেম্নি ডেকে উঠ্ছে তো সব বিহন্ধ, সবুজ বাসের শীষ্টি বেয়ে রয় তো চেয়ে পতক্ষং তেম্নি সবি তেম্নি আছে ! তেশ্লাম্ ভনে' খুস্থসী, প্রাণটা উঠে চন্চনিয়ে, মনটা উঠে উদ্থুসি; न्जन तरम तम्म अपन, त्रक हरम हक्ष्मिं বন্ধু, তোমায় অর্থ্য দিলাম উচ্চু সিত অঞ্চল। গ্রহণ করো গ্রহণ করো বন্ধ আমার দণ্ডেকের, জানিনাক আবার কবে দেখা তোমার সঙ্গে ফের।

# জীবনের নিত্য-জ্রোতে

## শ্রীভূপতি চৌধুরী

ঘড়ির দোলকের মতো যাওয়া-আসা একেবারে সীমাবদ্ধ, স্থান ও কাল উভয় দিক থেকেই। ৮-৩০ মিনিটের লোকাল ট্রেণ ধরবার জন্তে, সমস্ত হিসেব করে দশ মিনিট আগে বাড়ী থেকে বার হওয়া চাই। পথে খ্যাম বাবুকে একটা ডাক দিয়ে, দোকান থেকে একটা সিগারেট কিনে, ধরিয়ে, যখন ষ্টেশনের প্লাটফরমে পা দিই, তথন গাড়ীর ধোঁয়া সিগনালের মাথা ছাড়িয়ে আকাশে মিলিয়ে বায়। ট্রেণ এখানে থামে এক মিনিট; এই সময়টুকুর মধ্যে সমস্থ ডেলিপ্যাসেঞ্চারকে এই গাড়ীর মধ্যে স্থান করে নিতে হয়। এতে কোন অস্থবিধা হয় না। গাড়ী যদি এক মিনিট না দাঁডিয়ে আধ মিনিট মাত্র থামত, তা হ'লেও কোন অস্ত্রবিধায় পড়তে হত না। কারণ এক ব্যবস্থা অমুদারে চলতে চলতে এই ব্যাপারটুকু মুহুর্ত্তে সমাপন হ'য়ে যেত। তাই প্রতাহই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রায় একই জায়গায় বসবার ব্যবস্থা নির্দিষ্ট হ'য়ে পড়েছিল। গাড়ীর কামরার প্রত্যেকটী আরোহী প্রত্যেকের পরিচিত। অপরিচিত সেথানে কেউ বড় ছিল না। গত দশ বছর এই গাড়ীতে যাওয়া-আসার মাঝে পরিচয়ের বন্ধন-স্ত্রুটীর স্তুরু হয়েছিল। ফলে আমাদের মধ্যে কোনো অব্যবস্থা ছিল না। রোজই উঠে দেথতুম, হরিবাবু তাঁর বাঁধা দলটা নিয়ে তাস থেলা স্বরু করে দিয়েছেন। অনেকথানি আসতে হয়, সময় কাটান চাই ত! পুরঞ্জন বাবু একটু ভারিকি চালের লোক। তিনি এসব ছেড়ে একটা কোণে বসে সেদিনের খবরের কাগজের থবরের মধ্য দিয়ে সময়টীকে উপভোগ করেন। আর . জন কয়েক আছেন,—তাঁরা কেশ তৈলের সঙ্গে উপহার-প্রাপ্ত উপক্রানে মশগুল হয়ে থাকেন। কিন্তু এদের মধ্যে সবচেয়ে স্বল্প-কথার মধ্যে দিয়ে থার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, তিনি হচ্ছেন দেবী বাবু। এ সমস্ত কাজ নিতান্ত অসার তেবে তিনি একটু স্থৃপ্তিস্থ অন্নভব কর্ববার চেষ্টা করতেন এই সময় ও গণ্ডগোলের মধ্যে। আমার আশ্চর্য্য লাগত, কিন্তু, অবিশাস কর্তুম না ; কারণ, অভ্যন্ত হয়ে পড়লে সবই সম্ভব, এ তথ্য

আমার অজ্ঞাত ছিল না। তবে সবচেয়ে কৌতৃহল লাগত যথন দেখতাম, ঘুমোতে ঘুমোতে বুড়ো দেবীবাবু বলতেন—কে নিতাই—এস এস। তার পর তাঁর আর কোনে ছঁস থাকত না। ট্রেণের চলার শব্দ ছাপিয়ে, মাঝে মাঝে তাঁর নাকের গর্জন আমাদের কাণে এসে পৌছাত। তার পর ট্রেণ এসে কলকাতায় থামামাত্র দেবী বাবু সটান উঠে ট্রামের দিকে ছুটতেন।

কতথানি সাধনা করলে তবে এতটা সহজ হ'য়ে পড়া যায়,
এ সত্যটা জানবার জন্তে দেবী বাবুকে একদিন প্রশ্ন করেছিলুম—দাদা, আপনার মতো লোক বড় দেখি না। ট্রেণে
কলিসন হলেও যে ঘুম ভাঙে না, এমন ঘুমের বাঁধন ছিঁড়ে
আপনি কেমন করে গাড়ী থামলেই উঠে পড়ে টামের দিকে
দৌড় দেন—ব্রুতে পারি না। দেবী বাবু ঘুমোতে ঘুমোতে
জবাব দিলেন—ও কিছু না, ভায়া, মায়ার বাঁধন, রাথলেই
আছে, নইলে নেই—

আমিও আজকাল ঐ রকমই প্রায় ভাবতে স্কুরু করেছিলুম। মায়ার বাঁধন স্বথানেই—বিশেষ করে চাকরীতে—
রাথলেই আছে নইলে নেই-। তব্ও এরই টানে এত লোক
গড্ডালিকার মতো একত্র হ'রে চলেছি। অপূর্ব্ব! এ এক
অদ্ধৃত জীবন। ভেবে কোন কুলকিনারা পেতাম না। যথন
ভাবতাম এর চেয়ে মন্দ ভাগ্য আর হতে পারে না, তথন
মনে হত, আমরা যেন কোন অতলে তলিয়ে গেছি। আশার
রশ্মিরেথাও যেন দৃষ্টি-পথে আর পড়ে না। আবার যথন
ভাবতাম এই বা মন্দ কি, তথন মনে হত, বেশ ত একরকম
অচ্ছন্দে কেটে বাচ্ছে। জগতে কত লোক ত অনাহারে
নিরাশ্রেরে দিন কাটার!

কিন্তু এমন করে কি শুধু মনকে প্রবোধ দিয়ে রাথা চলে।
যথনই কোনো নতুন পথিককে এ পথে দেখি, তথনই এসব
কথা মনে জাগে। ভাবি, তাকে সব বলে দিই। তাই সেদিন
স্মানদের গাড়ীতে একটী নতুন অপরিচিত মুখ দেখে, তাকে

ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম—কোন আপিসে কাজ করেন আপনি ?---

যাকে আপনি বললাম, তার বঁয়দ বোধ হয় আঠারো— বড় জোর বিশ। মুথের ভাব থুব সাধারণ বাঙালীর ছেলের মতো, না তেজে উজ্জ্বল, না নিরাশায় শুষ্ক য যে বয়সে লোকের চোখে যৌবনের রঙের ঘোর লাগতে স্কুরু ক'রে জগৎকে স্থন্দর বোধ হয়, সেই রঙের সমস্ত জাল ছিল্ল করে এই মাটীর পৃথিবীর বিশ্রী নগ্ন-বাস্তবতার সামনে মুখোমুখি একে দাড়াতে হয়েছে।—সে আপিসের নাম উল্লেখ করলে।

আপিসের নামটা কাণে এল বটে কিন্তু মনে রইল না; কারণ, মনে করে রাখার জন্মে ত প্রশ্ন করিনি। পর প্রশ্ন করে চললাম—কত দিন কাজ কচ্ছেনি ?

উত্তর পেলাম---চারমাস।

ও—মোটে চার মাস; তাহলে এখনও ঠিক মতো রপ্ত হতে পারেন নি ?

তার পরই হঠাৎ মুখ থেকে বার হয়ে পড়ল—আর এ বন্ধসে রপ্ত হতে পার্কেনও না। কিন্তু এর মধ্যে আপিসের কাজে ঢুকলেন যে ? দেবীবাব ঘুমোতে ঘুমোতে বললেন— বরাত রে ভাই বরাত ৷ মায়ার বাঁধন---

এইবার আরম্ভ হল সেই পুরাতন কাহিনী যার সঙ্গে প্রত্যেক বাঙালীই অল্প-বিস্তর পরিচিত।

অঠারো বছর বয়সে মাথার ওপর হঠাৎ সংসারের ভার এনে পড়ল। বাঙালীর সংসার—সভ্যের সংখ্যা বড় কম নয়। একটী অবিবাহিতা ভগিনী, মা এবং আরও কয়েকজন দূরসম্পর্কীয়া আত্মীয়া।

এতদিন পর্যান্ত কোনো রকমে যার উপার্জ্জনে সংসার চলে এসেছে, সে যথন হঠাৎ একদিন সমস্ত ত্যাগ করে, চিস্তা ও ঋণের ভার পুলের উপর চাপিয়ে চলে গেল, তথন অবশ্য পুত্রের পক্ষে চিরাচরিত বাঁধা পথের পথিক হওয়াণ ছাড়া উপায় নেই। এ ভার তাকে নিতেই হবে। এ সম্বন্ধে কোনো কথা বলা মানে—মিথ্যা তর্কের জ্বাল তৈরি করা: কিম্ব এ ত ঠিক যে সে জ্বালে কোনো 'সত্য' যাবে না। তাই জিজ্ঞাসা করলাম--আপিস কি রকম মনে হচ্ছে।

বৌবনের তেজটুকু নিরাশার মেবে নিপ্রভ হয়ে যায় নি। তার মুথ হতে বাব হল-জ্বান্ত আমাদের প্রাপা সন্মান

আমরা পাই না। এক এক সময় এমন মনে হয় যে, চাকরী ছেড়ে দিই হু'চারটে কথা শুনিয়ে—

কথার হার টেণের চলার শব্দ ছাপিয়ে উঠেছিল। খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে পুরঞ্জন বাবু বল্লেন—ওহে স্থাণ, অতটা তেজ ভাল নয়; একটু নরম হতে হবে। নইলে কবে থাবে আপিস থেকে তাড়ুনি। তথন ত আবার এদেরই দোরে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরতে হবে; নইলে আহার বন্ধ হবে যে।

স্থূলীল স্মিত-হাস্থ্যে উত্তর করলে—কিন্তু, অনাহার ত কেউ বন্ধ করতে পারে না।

কেউ কেউ কথাটায় হেসে উঠল, আবার কেউ কেউ উপেক্ষায় একবার দেখে মূথ ফিরিয়ে নিলেন।

"এ কথার বাধুনিই সম্বল, তা জানি" বলে পুরঞ্জনকার তাঁর গম্ভীর মুখ আরও গম্ভীর করে কাগজের ওপর চোখ রাথলেন।

স্থুশীলের উত্তর শুনে সত্যই বড় তৃপ্তি পেয়েছিলাম। ভাবলাম বলি—চাকরী যদি করতেই হয়, ঠিক এ দুঢ়তা নিয়েই করা উচিত। কিন্ধ কথাটা বলতে পারলাম না, মনে বড় সংশয় এল। মনে হল-এ মুখের কথা বই ত নয়। কাজে কি আর কেট করতে পারবে। স্থির হ'য়ে ভাবলে আশ্চর্যা হয়ে যাই যে, মন এত ছোট হ'য়ে গেছে যে, কিছু না জেনে, লোকের চুর্বলতাকেই বড় করে দেখি; তাদের অন্তরের কণায় সন্দেহ করি।, শুধু কণায় কেন, সত্যই যথন বিকা**লে** ফেরবার পথে শুনলাম, সুণীল চাকরী ছেড়ে দিয়েছে, তথন আমি বিশ্বাসই করতে পারি নি।

ট্রেণে উঠে দেখি, অনেকে মিলে স্থশীলকে ঘিরে বোঝাতে বসেছে—কত বড় নিব্'দ্ধিতার কাজ সে করেছে। এর জন্তে তাকে কত কষ্ট পেতে হবে।

সুশীল তথন জোর গলায় বললে, এর জন্মে যত কষ্টই হ'ক না কেন, আমি তা সইতে তৈরি আছি।

এর পর আর কোন কথা বলা চলে না। সকলে গেল। শুধু দেবীবাবু বললেন—মায়ার নাকি ? বাধন থসকো ভাল--ভাল। তাহ'লে ঘুমোনো থাক।

দেবী বাবু চোথ বুজলেন। সঙ্গে সঙ্গে নাকের গর্জ্জন .স্থুকু হ'য়ে গেল।

ব্যাপারটা কি—স্পষ্ট ভাবে জানবার জন্মে আমি আবার স্থূশীলকে প্রশ্ন করলাম-হয়েছিল কি ?

**ञ्**नीन वनातन—नारहव चाक अंक हकूम निरम्राह, रा, সাহেবের ঘরে ঢোকবার আগে জুতো খুলে যেতে হবে। আমাদের জুতোর তলায় নাকি অত্যন্ত কাদা প্রভৃতি থাকে। তাতে ঘর নোংরা হয়। আমি এ হুকুম মানি নি। শুধু এই नम--- बार्टरवत टिविन जामारमत एक वित्र जिथक ति ति । তাঁর কাছে গিয়ে কাঠ হ'য়ে দাঁডিয়ে আলগোছে কাজ সারতে হবে। এমনিতর আমাদের সন্মান ও মহুয়াত্বের হানিকর—

শীতের শেষে গাছের পাতায় হঠাৎ সবুজের ছেঁায়াচ দেখে যেমন মনে হয় বসস্ত এল, এ যে তার রঙীণ বসনের প্রান্ত---আজও তেমনি হঠাৎ কী জানি মনে হল----আশা আছে, আশা আছে-এ হচ্ছে দেই মুক্তি-পথের অগ্রদত-এরই হাতে শোভা পাবে সেই বিজয়-আলোক-বর্ত্তিকা।

এমনি ধরণের আরও কত কথা মনের আবেগে স্মরণ হ'ল। ইচ্ছে হল- -তার হাত চুটী চেপে ধরে বলি—বড় খুসি হলুম ভাই। কিন্তু এতটা উচ্ছ্যাস প্রকাশ করা শোভন ভাবলাম না। তাই বললাম—কাজ আপন্তিমন্দ করেছেন বলতে পারি না। কিন্তু এজন্যে যতথানি চিন্তা করা দরকার, তা আশা করি করেছেন। উত্তেজনার অনেক সময় কাজ ক'রে ফেলে পরে আবার সেই জন্মে অফুশোচনার অন্ত থাকে না।

স্থাল তথন তার ক্বত কর্মের গরিমায় উৎফুল্ল। আমার কথায় বোধ হয় একটু উপেক্ষার হাসি হেসে বললে—আমি ভাল করে ভেবেই তবে এ কাজ করেছি। 📩

তাহলে ত আর কোনো চিন্তার কারণ নেই।

্ট্রেণ একটা প্রেশনে এসে থামুল। কামরার মধ্যে নামবার জক্ম একটা ভাঞ্চল্য পড়ে গেল। প্রভাতে যারা বাসি ফুলের তাজা আবরণ নিয়ে এসেছিল, তারা সে ছন্মবেশ ত্যাগ করে, সারাদিনের কর্মক্লাস্ত দেহ ও অবসানকে সাথী করে নেমে গেল। এদের সঙ্গে নামলেও স্থনীলের ভঙ্গী আজ একট্ট স্বতন্ত্র ছিল। ট্রেণ থেকে নামবার সময় সে বলে গেল—আচ্ছা চললুম, নমস্কার।

তার বলার ভদীতে অনেকে আশ্চর্য্য হয়ে চেয়ে দেখলে। অনেকে গ্রাছাই করলে না। দেবীবাবু একবার চোখ খুলে চেয়ে দেখে আবার চোথ বুজলেন।

"আচ্ছা চলপুম" কথাটার মধ্যে হয়ত একটা অর্থ ছিল; কিন্তু এর অর্থ সন্ধান করে ফল কি ? হয় ত সত্যই সে এই পথ থেকে বিদায় নেবার জন্মে এই অভিবাদন করে গেল। এবং আনন্দ কি না জানি না, তবে উত্তেজনার বশে সে অক্ত-দিনের অপেক্ষা ক্রত পথ অতিক্রম করে গেল।

প্রতি সন্ধ্যায় পল্লীতে পল্লীতে যথন শঙ্খের শব্দ বিলীন হয়ে যায়, তথন যে আদে, আজ তার পূর্ব্বেই সে এসে পড়ায়, মা প্রশ্ন করলেন—কে স্থশীল, আজ এত আগে এসে পুড়লি যে ? শরীর কি ভাল নেই!

- —না, শরীর ত ভালই আছে।
- —তবে গাড়ী বুঝি আগে এসে পড়েছিল ?
- ---হবে।
- —তুই ও রকম করে কথা কইছিল যে? আয় দিকিনি, দেখি তোর গাটা।

চাকরী ছাডার অপ্রিয় সংবাদটা সে কেমন করে জানাবে —মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে সেই হ'ল তার সবচেয়ে বড় সমস্রা। মা ব্যাপারটাকে কী-ভাবে গ্রহণ করবেন-এই হ'ল তার সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। কী-ভাবে ব্যাপারটা বললে তার মায়ের সহাস্কৃতি পাওয়া যাবে, এ চিস্তার কোনো মীমাংসা না করতে পেরে, অবশেষে প্রায় একনি:শ্বাসে সে বলে ফেললে—না না, শরীর ভালই আছে—তবে একটা কথা মা,—আজ চাক্রী ছেড়ে দিয়ে এলুম।

—চাকরী ছেড়ে मिट्र এলি! কেন? প্রশ্নের প্রত্যেকটা অক্ষরের মধ্যে দিয়ে মায়ের বিস্ময় ও নিরাশার স্বর যেন ফুটে বার হ'ল। এ কথার কোনো উত্তর তথন দেওয়া তার সাধ্যাতীত। সে শুধু তার মায়ের মুথের দিকে তাকালে।

রাত্রির অন্ধকারে স্বল্লালোকিত কেরোসিনের আলোতে কিছুই বোঝা গেল না। সে মুখে কতথানি বেদনা, কতথানি বিস্ময়, কতথানি নিরাশা। তাদের সমস্ত অবস্থা জেনেও,— কাল কি থাব এর সংস্থান যাদের নেই, সে যে এতবড় নিবু দ্বিতা করতে পারে, এ যেন তাঁর স্বপ্নেরও অগোচর। মা কি ভাবছিলেন তা তিনিই জানেন; কিন্তু মায়ের প্রশ্নের স্বরে সুশীল এই ধারণাই করে নিলে। এথন তার নিজেকে অপরাধী মনে ২ল।

রাত্রির সেই অন্ধকারে যেন তার সমস্ত ভবিয়ৎ লুপ্ত হরে গেল। মায়ের সামনে আর দাঁড়িরে থাকতেই তার লজ্জা বোধ হল। কোন কথা না বলতে পেরে সে ঘরে প্রবেশ করলে। পুত্রের এই নিরাশ নীরব কাতরতায় ব্যথিত হ'রে মারের চক্ষু সজল হয়ে উঠল। এ অশু লুকোবার জন্ম তিনিও তাড়াতাড়ি রান্না-ঘরের দিকে ফিন্নলেন, পুলের মাহারের ব্যবস্থা করবার জন্যে।

সন্ধ্যার স্তব্ধতা সমস্ত বাড়ীটাকে আচ্ছন্ন করে আছে। কোথাও যেন প্রাণের স্পন্দন নেই। শুধু প্রত্যহই যে নিম্পন্দভাবে কাজ করে যায়, আজও সে নিয়মিত ভাবে তার কর্ম্ম করে থাছে। সে হচ্ছে স্থশীলের ছোট বোন মালতী। তেরো বছরের এই অনূঢ়া মেয়েটী সংসারকে যেন তার নিজের ঘাড়ের ওপর টেনে এনেছে। সংসারের ছোটবড় মমন্ত খুঁটীনাটী কর্ম্মের ভার নিজের ইচ্ছায় সে করে যায়। এতে তার কোনো আপত্তি নেই; সমস্তই সে যন্ত্রের মতো করে যায়।

সন্ধ্যার প্রদীপটীকে হাতের আড়ালে বাচিয়ে সে যথন ঘরে প্রবেশ করলে, তথন দেখলে যে তার দাদা বিছানাটীতে বালিশে মুথ গুঁজে শুয়ে আছে।

এর কারণ মালতীর জানা ছিল না ; তবে কোনো একটা কিছু অপমানের আঘাতে যে তার দাদা ব্যথিত হয়েছে, এটুকু বোঝবার মতো শক্তি তার ভাল করেই হয়েছিল। এবং তার দাদার অনেক-কিছু অপমানের কারণ যে তার অনুঢ়া ভগিনীটী, এ তথ্যও তার অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু তবুও দাদার অস্থস্থতা কল্পনা করে সে ধীরে ধীরে জ্যেষ্ঠের কপালে তার মেহার্ত্ত পরশের আলিম্পন এঁকে দিলে।

মালতীর নেহ-শীতল এই কর পরশে চমকে উঠে স্থশীল ঘাড় তুলে প্রশ্ন করলে—কি মালতী ?

অত্যস্ত শাস্ত অথচ সংযত স্বরে মালতী বললে—তুমি এমন অসময়ে শুয়ে যে ?

এক মুহূৰ্ত্ত ন্তৰ পেকে সে বললে—আমি চাকরী ছেড়ে দিয়ে এলাম ভাই।

মালতী এ কথার কোনো জবাব দিলে না। সড়ের রাতে নীড়হারা পাথী যেমন করে তার সাথীর দিকে তাকায়, ঠিক তেমনি করণ ব্যথিত দৃষ্টিতে সে স্থানীলের দিকে চেরে রইল।

—তুই চুপ করে রইলি যে ৃ—স্থশীল তথন এমন একটা

অবস্থায় এসে পড়েছে, যখন সে তার অবস্থা সম্বন্ধে কোন একটা কথা বলতে পেলে যেন বেঁচে যায়। এমন একটা বলবার পথ পেলেই হয়। তাই সে এই প্রশ্ন করে উৎস্কুক নয়নে মালতীর দিকে চেয়ে রইল।

কিন্তু মালতী এ কথার কোনো উত্তর খুঁজে পাচ্ছিল না। তার দাদা তাদের অবস্থার কথা সমস্তই জানে; এবং তা জেনেও যথন সে এতবড় একটা হু:সাহসের কান্ধ করে ফেলেছে, তথন যে তার পশ্চাতে একটা বড় রকমেরই কারণ আছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এবং সে কারণ জেনে তারই বা প্রয়োজন কি ? তবুও দাদার কথার একটা উত্তর দেওয়া প্রয়োজন। এই ভেবে সে বললে—তোমার কাজের বিচার আমি কী কর্বর দাদা। তুমি ত সব বোঝ, তবুও যথন---

—সত্যি ভাই, সব বুঝেও না ছেড়ে থাকতে পার্লাম না। দেহে চাবুক মারলে লাগে জানি; কিন্তু মাহুবের মহয়ত্বের ওপর চাবুক চালালে তা যে কত বড় একটা মর্মাঞ্চদ ব্যাপার হ'য়ে ওঠে, তা তোকে কী ক'রে বোঝাব। এ সহু করেও কি থাকতে হবে ! সকলে বলবে—উপায় কি ? অবিখ্যি এও একটা ভাববার কথা--কি কর্বর ? কি করে সংসার চালাব---

মাধীরে ধীরে এসে ডাকলেন—সুশীল, সে কথা পরে ভাবিস। এখন থাবি আয়। সেই কোন্ সকালে ছু'টী খেরে গেছিস। মায়ের গলার স্বরে যেন ক্লেছ-মমতার অমৃত স্রোত। আবেগে তার চকু সঙ্গল হয়ে উঠল। তার অবস্থা মায়ের কাছে প্রকাশ করবার জন্ম সে ব্যাকুল হয়ে উঠল। কিন্তু কি ভাবে যে সে সব কথা প্রকাশ করে বলবে, তা সে স্থির করতে পারলে না। আহারে যেন তার রুচি অন্তর্হিত হয়ে গেল। অন্থির ভাবে অর্দ্ধেক থেয়ে যথন সে উঠে পড়ছে, তথন মা বললেন—স্থশীল, চাকরী ছেড়েছিস বলে যে খাওয়াও ছাড়তে হবে, এমন কথা কোন্ শাস্ত্রে লেখা আছে? বসে ভাল করে থা দেখি।

মায়ের পরিহাস-ভরল আন্তরিকতায় তার মন যেন কডকটা স্থন্থ হয়ে এল। আবার খাওয়া স্থন্ধ করে সে বলতে স্থক করে দিলে-মা, আমার চাকরী ছাড়ার কারণ জান? যেখানে আমি চাকরী করতাম—আপিসে আঙ্গ পর্যান্ত যত কিছু অত্যাচার তাকে সহু করতে হয়েছিল,

তার একটা সংক্ষিপ্ত হিসাব দাখিল করে সে তার কারণ শেষ করলে।

মা হেসে বললেন—আমি তো তোর এত সাত-সতেরো শুনতে চাইনি। তুই ছেড়েছিস এবং অকারণে হ্য ছাড়িস নি-এ বিশ্বাস আমার আছে। আমি ত তোর কাছে কৈফিন্তৎ চাইনি।

এ কথার উত্তরে স্থূনীল খুব হালকা ভাবেই বললে—সে नम्र आिय निएक (थरकरे मिलाय। किन्रु मा, की कता याम्र বল দেখি ?

সে তুই জানিস ভাল—

এর পর আর কথা চলে না। থাওয়া শেষ করে সুশীল তার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু কি করা যায়—ভবিশ্বতের এই চিম্ভা তার মস্তিক্ষে একটা বিপ্লবের স্থত্রপাত করে দিলে। ঘুম আর তার চোথে এল না। শুরে শুরে কতক্ষণ জেগে থাকা যায় ? বিরক্ত হয়ে সে উঠে থানিকক্ষণ বারান্দায় পাদচারণ করে আবার শুয়ে পড়ল। রাভ ছ'টার মেল হুঁ হুঁ করে চলে গেল। সে শুয়ে শুয়ে ঝিঁ ঝিঁ পোকার আওয়াজ কাণ পেতে শুনতে লাগল। এই নিশ্রিয় অবস্থার মধ্যে দিয়ে কথন সে নিশ্চিস্তে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুম যথন তার ভাঙল তথন সাতটা বেজে গিয়েছে। অক্তদিন সে এর পূর্ব্বেই শ্যা ত্যাগ ক'রে; কিন্তু আজ যেন কেমন একটা আলস্থে সে জড়বং শুয়ে রইল।—সাপিদ ত' আর নেই।

মা এসে দেখে গেলেন—সে **पू**मुष्टि । 'মালতী বিছানা তুলতে এসে দেখে—দাদা তথনও শুয়ে আছে। আর কোনো রকম সাড়া না দিয়েই সে ফিরে এল। পিসিমা প্রশ্ন কর্লেন, <del>ञ्च्नीन</del> বृत्ति ग्रुम्ट्राव्ह এथन ७।

মালতী ঘাড় নেড়ে বললে—হাা।

—আহা তা একটু ঘুমুক একটা দিন। আবার কাল থেকে চাকরীর ধান্ধায় ঘুরতে হবে ত।

কথাগুলো আধ-জাগরণ আধ-নিদ্রার জাল ভেদ করে সুশীলের কাণে এল। যে আলস্থাকে অবলম্বন ক'রে সে স্তমে ছিল, এই "আহা"র আঘাতে তার সে আশ্রয় ভেঙে প্রভল। সে তাডাতাডি বিছানা ছেডে দাঁডাল।

আলনা থেকে জামাটা নিয়ে গায়ে দিতে দিতে তার মনে হ'ল, জামা প'রে কি হবে? কোথারই বা সে যাবে। তবুও যথন জামাটা গারে দেওয়া হয়েছে, তথন বার হ'য়ে পডাই ভাল।

অনির্দিষ্টভাবে সে পথ চলতে স্থব্ধ করলে।

আপন মনেই সে চলেছিল, এমন সময় একটা ডাক শুনে সে থেমে দেখলে, ডাকছে তার ভূতপূর্বে সহপাঠী অমল।

ছাত্রজীবনে এই ছেলেটীরই সঙ্গে তার প্রতিযোগিতা চলত। এতদিন সে তার সঙ্গে সমান ভাবে পালা দিয়ে এসেছিল; কিন্তু চারমাস হ'ল ও-পথে আর তার পালা দেওয়ার কোনও উপায় ছিল না। তাকে পিছিয়ে পড়তে হল। আজ হঠাৎ সেই অমলের সঙ্গে দেখা হওয়ায় তার যেন কেমন লজ্জা বোধ হতে লাগল।

হাতের একথানা মোটা বই দোলাতে দোলাতে অমল প্রশ্ন করলে—কি স্থশীল, এদিকে কোথায়—

এর কোনো উত্তর ছিল না; তাই তাকে বাধ্য হয়ে বলতে হল—না এমনি—

অমল বেশ মুক্তবিয়ানার ভাবে বললে—আপিস ছুটা

সত্য কথাটা বলতে অকারণে যেন কেমন বাধ বাধ ঠেকল। তবুও এই চাকরী ছেড়ে দেওয়ার সাহসটুকু প্রকাশ করবার স্থযোগ ত্যাগ করবার প্রশোভন সংবরণ না করতে পেরে সে বললে—না, চাকরী ছেড়ে দিয়েছি।

ছেড়ে দিয়েছিদ্! কেন্রে?

সাহেবের সঙ্গে ব'নল না।

বেশ, বেশ। তার পর কি কর্বি মনে করেছিস।

- —এখনও কিছুই ঠিক করিনি।
- —'ও' বলে অমল স্থশীলের দিকে একবার তাকালে।

অমলের এই মুরুবিবয়ানার ভাব তার যেন অসম্ভ মনে হল। তবুও ভদ্রতা রক্ষা ক'রে, নিজেকে সংযত করে, 'আচ্ছা আসি' বলে স্থনীল যে পথে এসেছিল, ঠিক সেই পথেই হন হন করে ফিরে চলল।

ছাত্রজীবন ও এই কেরাণী জীবনের প্রভেদটুকু আজ যেন বড় বেশী স্পষ্ট হ'রে তাকে দাগা দিরে গেল। তার মনে হল— এর চেয়ে চাকরী না ছেড়ে দিলে বে ভাল হওঁ। তাহ'লে অস্ততঃ সহপাঠীর এই উপেক্ষাটুকু তাকে আঘাত করবার অবসর পে'ত না।

পড়ল—ডেলি আসার পথে তার চোথে প্যাসেঞ্জারের দল প্রেশনের দিকে ছুটছে। ছাত্রজীবনে—শুধু ছাত্রজীবনে কেন গত কাল পর্যান্ত এদের এই ব্যস্তসমস্ততার হাস্তকর অংশটুকু যে ভাবে তার চোখে ফুটে উঠত, আজ আর সেটুকু তার চোথে পড়ল না। আজ তার-মনে এদের জক্স সমবেদনা জাগল। মনে হ'ল—জগতে এরা নীরবে কর্ত্তব্য করে যায়, অপচ সেজগ্য এরা কখনও স্পর্দার কোলাহল তোলে না।

তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে এসে সে স্নান সমাপন করে বখন রাল্লা ঘরের দাওয়ায় এসে দাঁডাল, তথন মা বললেন---

- --কি সুশীল, এখখুনি ভাত চাই ?
- ----ই্যা মা। চাকুরীর চেষ্টায় যথন ঘুরতেই হবে, তথন একটু সকাল সকাল বা'র হওয়াই ভাল।

মা একবার তার মুথের দিকে চেয়ে ভাত বেড়ে দিলেন। আবার স্থক হল হাঁটাহাটি। আপিসের দ্বারে দ্বারে ঘুরে যখন ব্যর্থতার ক্লান্তিতে সে বাড়ী ফিরে আসত, তথন এক-একবার মনে হ৩--- দূর ছাই আর কাল থেকে ঘুরব না। কিন্তু উপায় কি ?

সঙ্পাঠীর উপেক্ষা, সংসারের চিন্তা সমস্ত একত্রিত হ'য়ে সাবার তাকে এই পথে তাড়িত করত।

এতদিনে ব্যর্থতার আঘাতে তার আর অফুশোচনার অস্ত ছিল না। তার মনে পড়ল-পুরঞ্জন বাবুর কথাই ঠিক। ঠিক অতটা তেজ ভাদের শোভা পার না, যাদের এই সকল লোকের দয়ার ও মর্জ্জির ওপরেই নির্ভর করতে হবে।

অবশেষে অনেক ঘুরে অনেক রূঢ় প্রত্যাখ্যানের সাক্ষাং লাভ করে তার আশা সফল হল। \_

মা শুনে সত্য নারায়ণের পূজা মানত করলেন। মালতী সকলের অসাক্ষাতে একবার উর্দ্ধ দিকে চেয়ে কপালে হাত ঠেকালো।

পরের দিন থেকে আবার সেই ৮-১০ মিনিটের গাড়ীতে তার যাওয়া স্থক হল। হরিবাবু তাস দিতে দিতে বললেন— বেশ বেশ, যাক, একটা চাকরী পেয়েছ তাহলে। পুরঞ্জন বাবু মুখের সামনে থেকে কাগজটা একবার নামিয়ে সুশীলের দিকে চেয়ে আবার তাকে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করলেন। দেবী বাব একবার চোথ চাইলেন—"মায়ার বাঁধন বড় শক্ত রে ভাই।" আবার তাঁর চোথ বন্ধ হ'য়ে গেল।

আমি কোনো কথা বলতে পারলাম না। কেন যেন মনে হল-সুশীল চা করী না পেলেই ভাল হত। অক্স কিছু একটা করতে পারত। এ আশার কোন কারণ ছিল কি? আর এতেই বা কি ? সমূদে এক বিন্দু জল বাড়ল বৈ'ত নর ?

### ভাষ্যমানের জম্পনা

### শ্রীদিলীপকুমার রায়

নালদেরা জাহাজ १इ मार्फ, ১৯২१

এ জাহাজে নিঃসঙ্গতার মধ্যে কতরকম চিম্ভাই না মনে উদয় হয়। মাঝে মাঝে মনে হয় আমাদের বিচিত্র মনটির থেয়াল-গুলির দিশা কি সত্যিই পাওয়া যায় ? মনের ভিতর থেকে উত্তর আসে "कम বেশি যায় বই कि, নইলে এ দিশা-পাওয়া নিয়ে মাতুষ সৃষ্টির আদিমকাল থেকে কেনই বা এত মাথা ঘামিয়ে আসতে ?" আমাদের সাবধানতা ব'লে বসে যে কোনও অধ্যবসায় জগতের মাহুষের মনে যদি বছকাল ধ'রে: বিরাক্ত ক'রে এসে পাকে, ভাহ'লে তাকে একান্ত অর্থহীন

মনে করাটা হয়ত থুব নিরাপদ না হ'তেও পারে। তাই মনে হয়----আমাদের মনের অতল তলের বিচিত্র লহরী-লীলার দিশা হয়ত একটু আধটু পাওয়া যায় যদি জীবন-বিধাতার কাছে আন্তরিকতার বরটি মনেপ্রাণে চাইতে শেপা যার।

অবশ্য আমাদের মনটির স্বরূপ পরিচয় পাওয়াটা হচ্ছে— যাকে ইংরাজীতে বলে a question of degree অর্থাৎ কেউ বেশি পার কেউ কম পায়, যেহেতু কেউ বেশি আন্তরিক কেউ কম আন্তরিক।

কিন্ত । কিন্তু । এ দিশা পাওয়ার সার্থকতা কোখার ? সংসারে জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাইরের সহস্র-রকম কর্ম্ম কাণ্ডের দাবীদাওয়ার একটা স্থসমঞ্জস মর্য্যাদা রাখাই যদি জীবনের পরম পুরুষার্থ হয়, তবে নিজের মনকে নিয়ে এরকম চুলচেরা বিচার করতে যাওয়াটা কি সময়ের একটা মস্ত অপব্যবহার নয় ? সময়ে সময়ে সত্যিই মনে হ'তে পারে যে অণুবীক্ষণ-যোগে মনকে এভাবে তন্ন তন্ন ক'রে বিশ্লেষণের বালাই-ই বা কেন ? সংসারে এমন কত দেশের স্থসস্তান দেখা যাঁয় যাঁরা জীবনে ঈপ্সিতের দর্শন পেয়েছেন ব'লে লোকে पृष् विश्वाम करत्र, अथह गांत्रा त्रवीखनाथ वा अत्रविन वा रताना বা ডষ্টরেভ স্কির মতন নিজেদের মনটির অভিসারে কথনও যাত্রা করার কথা স্বপ্নেও ভাবেন নি। কারণ তাঁদের সময়ের মৃল্য যে ঢের বেশি। জগতের বহু প্র্যাকটিক্যাল লোক এরূপ অশ্রান্ত-কর্মীর উজ্জ্বল জীবনের তারিফ করতে গিয়ে ব'লে থাকেন "There's no nonsense about him." কারণ সময়ু যে অমৃত্যা---সময়ের সন্থাবহার, সমাজের সেবা, জগতের উন্নতিসাধনে প্রাণপাত করা-—যে বর্ত্তমান ডিমক্রাসির মন্ত্ৰনীতি।…

কিন্তু তবু প্রতি সভ্যতায়ই সর্বদেশে ও সর্ব্বকালে মার্কাস অরেনিয়াম, সক্রেটিস, প্রেটো, যাজ্ঞবল্ক্য, শুকদেব, ভীম, শেক্ষপীয়র, দাস্তের মতন মাত্র্য জন্মগ্রহণ ক'রে এসেছেন থারা বাইরের শত কর্মাকাণ্ডের দাবীদাওয়াকেও উপেক্ষা ক'রে নিজেদের মনের এই ফুল্লাভিস্ক্র বিশ্লেষণের কাজ্লেই তাঁদের সময়ের বার আনা অংশ নিয়োজিত করার অদম্য অধ্যবসায় দেখিয়ে এসেছেন। এ দৃশ্রতঃ অসক্ষতির সমাধান কোথায়?

এ প্রাণ্ণের উত্তর খুঁজতে গেলে যেতে হ্র সেই মূল প্রাণ্ণে যাকে ইংরাজীতে একটি ছোট্ট স্থান্দর কথার বলা হয় "Question of values"—অর্থাৎ কি কি গোড়াকার জিনিষকে আমরা প্রত্যেকে জীবনে সবচেয়ে বেশি কাম্য মনে করি আমাদের সেইখানে যেতে হবেই হবে যদি এ-রকম প্রাণ্ডের শ্রেষ্ঠ উত্তর পেতে চাই।

এক সময়ে মাহ্মর মনে কর্মত—বিশেষতঃ য়ুরোপে বিগত
শতান্ধীতে—যে সব মাহ্মকেই বৃঝি উন্নতি, সাম্য, স্বাধীনতা,
ভাত্ত্ব প্রভৃতিতে বিশ্বাস করতেই হবে। সে-সময়ে তাই
জগতের মাহ্মবের কাছে জগতকে কি ক'রে বরেণ্য ক'রে
তোলা যায় সেটা একটা সমস্তা ছিল না। কিন্তু আজকের
দিনে ক্রমাগত আশাভন্দ, য়ুগ্-য়ুগের গঠনের মুহুর্ত্তে ধূলিসাৎ
হওয়া, শত শিক্ষা সম্বেও মাহ্মবের উন্নত্তা ও বিশ্ববাপী

যুদ্ধবিগ্রহের হাহাকারের দৃশ্রে মানুবের মনে সংশার জন্মছে।
সে সংশারটি এই যে সব মানুষকে অদূর অবিষ্যুতে একটা
একমাটা দীক্ষার দীক্ষিত বুরা কার্য্যতঃ সম্ভব কিনা? তাই
question of valuesটা আজকের দিনে প্রথম সত্য সমস্তার
রূপ ধারণ ক'রে এসেছে। যতদিন মানুষ মনে করে যে
সব মানুবেরই চোখে সংশিক্ষার ফলে গুটিকতক নির্দিপ্ত
জিনিষই চরম-কাম্য ব'লে প্রতীয়মান হ'তে বাধ্য ততদিন
সংসারে শত হঃখ দৈন্তের মাঝেও অন্ততঃ এই একটা মন্ত
সান্ধনা তার থাকে যে জগতের সহম্র হুংখ মালিন্ত আজই দূর
হ'তে পারছে না কেবল এই শিক্ষার অভাবে। তথন
question of values আসে না, যেমন আমেরিকানদের
কাছে আজ এ সমস্তাটা তার বৃহৎ রূপ নিয়ে দেখা দেয় নি।
তারা সমগ্র জগতকে আমেরিকান মূলমন্ত্রে দীক্ষিত করতে
আজও বন্ধপরিকর।

কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে মামুষের মনে এই উপল্বনিটি ধীরে ধীরে রূপ গ্রহণ করে থাকে যে শেষকালটার সব মানুষই যে কোনও ধরাবাধা মূলমন্ত্রে সায় দেবে এমন কোনও কথা নেই, তথন সে বাধ্য হ'য়ে নানারকম মামুষের জক্তে নানারকম বিধি বিধান ও নীতি মন্ত্র তৈরী করতে বাধ্য হয়। তাই রাসেল এক স্থলে ব'লেছেন যে জীবনে তিনি স্বচেয়ে মূল কাম্য বলতে যা বোঝেন আর একজন যদি সে-সবের বাঞ্নীয়তা স্বীকার না করেন, তবে তাঁকে স্বমতে টেনে আনার কোনও অস্ত্রবিত্যাই তাঁর জানা নেই। অর্থাৎ সেরূপ ক্ষেত্রে ভিন্ন মতাবলম্বীকে বলবার আমাদের প্রায় কিছুই থাকে না। তখনই আমরা ঠেকে শিথি যে অন্ততঃ জগতের বর্ত্তমান পরিণতির অবস্থায় এমন কোনও মহৎ বাণীই থাকৃতে পারে না, যে বাণীতে সকলের পক্ষে অদুর ভবিষ্যতে একত্রে সাড়া দেওয়া সম্ভব। স্থতরাং তখন মাথাব্যথা পড়ে সমব্যথী ও সমধর্মীদের থোঁজ নিয়ে, যেহেতু হচারজন সমম্মী নইলে মাতুষ বাঁচতৈই পারে না। রাসেল ললিতকলা, জ্ঞান, ভালবাসা ও জীবনে আনন্দ এই চারটি মূল মঙ্কে বিশ্বাস করেন। অরবিন্দ সম্ভবতঃ মূর্ত্তি ধ্যান ও একাকিছে বিশ্বাস করেন। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ প্রেমের সুন্দ্র সৌরভ ও বিশ্বমানব-মৈত্রীতে বিশ্বাস করেন। হেনরি ফোর্ড সম্ভবতঃ অজ্ঞ অর্থাগমে বিশ্বাস করেন। নেপোলিয়ন সম্ভবতঃ বিশ্বাস করতেন ক্ষতার স্থরাপানে। এঁদের একজন অপরজনকে ক্থনই

<del>|</del>

কোনও যুক্তিবলেই নিজের মতে টেনে আন্তে পারবেন না, অথচ এঁরা জগতের মনীবীদের মধ্যে নিজের ক্ষেত্রে বরেণ্য মাহায সন্দেহ নেই।

তাই মনে হয় নিজের মনকে নিয়ে বেশি মাথা-ঘামানো, অন্তমু থিতা প্রভৃতি মনোভাবের সমর্থন খু জড়ে গেলে যেতে হয় ঐ গোড়াকার কথায়—অন্ত সমাধান নেই।

জাহাজে উঠে এক্লা নানারকম উদ্ভট চিস্তা করতে করতে
মনে হচ্ছিল যে তথাকথিত দেশের স্থসস্তানদের সঙ্গে যে
ছচারজন অস্তর্মুখী মান্নবের জীবনে কাম্যতা সম্বন্ধে গোড়ারই
গরমিল তারা পরস্পরের কাছে অস্ততঃ বহুকাল হুর্ব্বোধ্য
ঠেক্বেই ঠেক্বে। শুধু এদের ক্ষেত্রেই বা কেন জীবনে প্রতি
পদেই ত এই ভূল বোঝার পরিচয় মেলে।

আমার একটি আত্মীয় আছে। সে বাল্যকাল থেকে চুপচাপ থাক্তে, গঙ্গার শোভা দেখাকে, অক্স ত্চারজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে ও আপনমনে গান গাইতে ভাল বাস্ত। তাকে অনেকদিন বৃনতে পারি নি। তার সঙ্গে কত তর্কই করেছি—জীবনে তার কোনও উচ্চাশা না থাকার দর্রুণ। পরে আর একটি বন্ধুর সাহিত্যের দিকে অসামান্ত পারদর্শিতা থাকা সন্ত্বেও সাহিত্যকে একান্ত অবহেলা করার জন্মে তা'র সঙ্গে বিস্তর তর্ক ক'রেছি। কিন্তু আশুর্যা এই যে আমার যুক্তি অবওলীয় এ বিশ্বাস আমার নিজের মনের মধ্যে দৃঢ়মূল থাকা সন্ত্বেও আমি কোনোমতেই এঁদের ত্জনের কাউকেই বোঝাতে পারি নি যে তাঁদের প্রত্যেকের জীবন সন্থয়ে out lookটি ভ্রান্ত!

আৰু হঠাৎ মনে হচ্ছে যে এ ছই ক্ষেত্ৰেই তৰ্কে কোনও ফল ফলে নি বোধহয় এই জন্তে যে এঁদের ছজনের মনোজগতের মূল কাম্য বস্তুর ধারণার সঙ্গে আমার ধারণার বেশ
বড় একটা গরমিল ছিল। এখন তাই ব্যুতে আরম্ভ
ক'রছি যে এরূপ ক্ষেত্রে তর্ক নিক্ষল, বুক্তিবাদ নিক্ষল — তা
বুক্তিবাদীরা বুক্তির objectivity বা বিশ্বজনীনতা সম্বন্ধে যাই
বলুন না কেন।

সকলেই জানেন একজন বড় গ্রীক দার্শনিক একটি দানের টবের মধ্যে দাঁড়িরে বরদানোখত জগতের সমাটের কাছে শুধু একটু স'রে-যাওয়ার বর চেয়েছিলেন; কারণ দানের টবের পাশে সমাটের উপস্থিতিতে তিনি বিধাতার আলোহাওয়া থেকে অকায়ণ বঞ্চিত হচ্ছিলেন।

মনে আছে বাল্যকালে যখন এ গল্পটি প'ড়েছিলাম তখন প্রথমটার হে, সই কথাটা উড়িরে দিরেছিলাম। বিশ্বসম্রাটের কাছে যে চাইলে কি না পেত সে কি না শুধু তাঁর একটু সু'রে-যাওয়ার বেশি কিছু চাওয়ার কথা ভাবতেও পার্ল না! এতই তার স্থুল মন্তিক। লোকটা নিশ্চরই পাগল ছিল!

কিন্তু আজ দেখছি যে ডায়োজিনিস পাগল ছিলেন না, জানী ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আজ এ সমস্তাটা অন্ততঃ একটুও সহজবোধ্য হ'রে এসেছে ব'লে মনে হয়, যদিও অনেক অহরপ ক্ষেত্রেই ভিন্নমতাবলম্বীকে আমরা পাগল মনে ক'রে হেসে উড়িয়ে দিতেই চাই—যদি না সে নিতান্ত আমাদের খাসরোধ করে আমাদের কাঁদাবার উপক্রম করে। কারণ আজকাল মনে হ'তে আরম্ভ হ'য়েছে যে প্রতি মাহ্যের আসল স্বন্ধপটি বোধহয় অপরিবর্ত্তনীয়—অন্ততঃ কোনও গভীর পরিবর্ত্তন যদি হয় তবে সেটা এক জন্মে হয় না। এবং সেই জন্তেই সম্ভবতঃ কাম্য কি সে সম্বন্ধে অপরের মূল ধারণাগুলির সারবত্তা নিয়ে তার সঙ্গে বাহ্বিত গু ক'রে লাভ হয় এত কম। যে-সব ক্ষেত্রে আলোচনা ও ভাবের আদান প্রদান ক'রে লাভবান্ হওয়া যায়। যে ক্ষেত্রে গোড়ায়ই গলদ সে ক্ষেত্রে কেই বা ভল প্রদর্শন করে আর কেই বা তা শোনে।…

তাই মনে হয় যে যারা নিজেদের মনকে নিয়ে উল্টে পাল্টে নেশার আগুনে চাপিয়ে আলস্থের রসে ভেজে, ভাবালুতার রপ্তে রঙিয়ে চেথে চেথে আস্বাদন করতে ভালবাসে তাদের এ ঘূর্নিবার প্রবণতাটি স্বয়্যংসিদ্ধ হ'তে বাধ্য—তাতে দেশের লাভই হোক বা আমাদের শক্তির অপব্যয়ই হোক্। স্টির লীলা বিচিত্র, তাই মাহবের প্রকৃতিও বিচিত্র। এ অফুরস্ত বৈচিত্রোর জভ্যে কার কাছে নালিশ কয়ব ?…

এ বৈচিত্র্যের কথা বিশেষ ক'রে মনে হ'ল—আমার এ জাহাজের ক্যাবিন-সদী একটি পাঞ্জাবী ডাক্তারের প্রশ্নে। তিনি কাল রাত্রে হঠাৎ আমাকে বল্লেন যে আমার সদে তিনি লীলে ও পারিসে যেতে রাজী আছেন, যদি আমি তাঁকে কথা দিই যে তাঁর সময় যাতে আনন্দে কাটে সে দিকে আমি একটু ধরদৃষ্টি রাখ্ব। দেখলাম এ বিষয়ে আমার মনোযোগের কার্য্যকারিভার উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস।…

আমি তাঁকে আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলাম তাঁর সময় কিসে আনন্দে কাটে সে বিষয়ে আমি কেমন ক'রে এমন অন্তর্গ ষ্টি পাবার ভরসা করতে পারি ?—

তিনিও বাধা দিয়ে বল্লেন: "Come come, you dont mean it all. Why do we go to Paris if not to have a fine time, eh?"

(লোকটি ভাল ইংরাজী বলেন ও ভাল রকম ইন্সিত করতেও জানেন।)

আমি তাঁর এ ইন্দিতে একটু ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে কুঠিতভাবে বললাম যে আমি ঠিক সেজত্যে পারিলে যাচ্ছি না---কাজেই---

লোকটা সোজা হেসে উড়িয়ে দিল এ কথা।

তথন মনটা একটু কুম হ'মেছিল—ও একবার এমনও মন্ত্র হ'রেছিল যে জলস্ত ভাষায় একবার তাঁকে একচোট নীতিশিক্ষা দিয়ে দেই যে সকলেই এক ছাঁচে তৈরী হয় নি— এমন মামুষও থাকে যারা পারিদে অক্ত উদ্দেশ্রেও যায় ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু আজ মনে হচ্ছে যে সে-রকম সারগর্ভ বক্তৃতা না দিয়ে ভালই হ'য়েছে—সেটা মোটেই বিজ্ঞের মতন কাজ হ'ত না। কারণ তাঁর কাছে এরকম কথা নিশ্চরই মনে ₹'ড-Sheer humbug.

বস্তুত: তাঁর মূথে আমার বিরুদ্ধে যে ভাবটি প্রকট হ'রে উঠ্ব তা অবিমিশ্র ভণ্ডামির অভিযোগেরই স্পষ্ট ছায়াপাত।

মনে তথন একটু আত্মপ্রসাদের ভাব যে উদয় না হ'রেছিল এমন নয় যে এরকম মনোভাব না নিয়েও যে একজন পারিদে যেতে পারে, তা এই তরলচিত্ত যুবকের 'কঁব্বনাতীত। ভাবলাম ব্যাপারটা একবার জলের মতন যুক্তি मित्र বुक्तित्र (मर्टे ।

কিন্তু আজু ভাবতে ভাবতে মনে হচ্ছে যে এ আমার যুক্তির অকাট্যতার আত্মপ্রসাদের মধ্যে একটা নিহিত অহমিকা ছিল। যদি তাঁর জীবনে সবচেয়ে কাম্য হয় যাকে তিনি বলেন having a fine time, তবে তাঁর মনোভাবটি যে অসার এমন কথা তাঁকে বিশ্বাস করানো দূরে থাকুক তাঁর কাছে জোর ক'রে বলিই বা কেমন ক'রে ? বস্তুত: এটাও কি একটা question of values নয়? অর্থাৎ আমি নিজে এরূপ মনোভাবকে অসার মনে করতে পারি, কিন্তু তাঁর

কাছে কোন যুক্তিবলে প্রমাণ করতে পারি যে আমিই ঠিক্ ও তিনিই ভুল ?

অথচ আশ্চর্য্য এই যে এ সব ব্রেস্থরেও আমাদের মনে অহমিকার ভাব আসে ও আমরা ভাবি গম্ভীরভাবে তর্কাদি ক'রে এরকম মনোভাবের মূল শিকড়টি উপ্ড়ে ফেলা যায় !

৮ই মার্চ্চ, ১৯২৭

কিন্তু কেনই বা আমরা আমাদের ভাবনাচিন্তারূপ বুদ্মুদগুলিকে জলের অতলতল থেকে ডেকে এনে বাইরের আলোতে স্থায়ী করবার প্রয়াস পাই ?—বোধ হয় এইজন্তে যে এতে ক'রে আমাদের অনেক অস্পষ্ট প্রতীতিকেই একটু স্পষ্ট ক'রে তোলা হ'য়ে থাকে।…

তাই কি ? - - হবেও বা।

কিন্তু হয়ত শুধু সেইজক্তেই নয়। কে জানে? নিজের মনের নাগাল পাওয়াটা এত কঠিন ব্যাপার যে ঠিক ক'রে বলাও কঠিন।…

কিন্তু বোধহয় ঠিক সেইজন্মেই—অর্থাৎ নিজের মনের নাগাল পাওয়াটা ছঃসাধ্য ব'লেই—তার একটু পরশ পাওয়ার মোহ এত ছর্দ্দম্য হ'য়ে ওঠে কারুর কারুর কাছে। এবং সেইজন্মেই হয়ত নিজের মনের ছায়ান্ধকার প্রদেশে হাতড়ে চলতেও ভাল লাগে—বারবার ঠোকর থাওয়া সত্ত্বেও। কারণ এ চলার-পথে নেশার ঘোরেও অলব ধনের থনির দর্শন মেলা সম্ভব এইরকম একটা আশাচিত্র আমাদের মানসচকুর সাম্নে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে যে !… যা সকলেরই নয়নগোচর তাকে বেশি ক'রে প্রকাশ করার মধ্যে একটা অবিসংবাদী তৃপ্তি আছে মানি। বার স**দে** সকলেই বরাবর কমবেশি পরিচিত তার মধ্যেও অনাবিষ্ণত কোনও উপাদান আবিষ্কার করার প্রয়াসের মধ্যে একটা মোহ আছে জানি। কিন্তু যে-সব জিনিষ অস্পষ্ট ব'লে শাধারণতঃ অবজ্ঞাত তাকে স্পষ্ট ক'রে ধরার মধ্যে যে মাদকতাটুকু নিহিত আছে সেটা বোধহয় একটু ভিন্ন শ্রেণীর। নয় কি ? ... আর জম্পট অনাবিষ্ণত প্রদেশ যদি খুঁজতে হয় তবে নিজের মনের মতন এমন বিশাল বিরাট্ অন্তহীন রাজ্য আর কোথায় পাওয়া যাবে ?—তার ওপর যথন প্রত্যেকের চোথে এ-রাজ্যটির কোনও না কোনও অদৃষ্ট অংশ একটু-না-একটু ধরা দেয়ই যদি সে আন্তরিক

ভাবে থোঁজে, তথন ভরসা হয় যে এ অকেজো কাজটিও হয়ত বস্তুত: নিতান্ত বাজে কাজ না হ'তেও পারে।

তাছাড়া নিজের মনের অতল তলের তলস্পর্শ করার প্রয়াসের মধ্যে একটা অনিদ্দেশ্য সার্থকতার আস্বাদ মেলে না কি ? প্রতি উপলব্ধিতে অস্পষ্টতার ছায়ালোক হ'তে উদার আলোর রাজ্যে টেনে-আনার ফলে কি তাকে আরও নিবিড় ক'রে পাওয়া যায় না ?…নিশ্চয়ই যায়। কেন না প্ৰকাশে যদি উপলব্ধির একটা মন্ত সার্থকতা না থাকত তাহ'লে স্টেলীলাই যে একটা মন্ত পরিহাস হ'মে দাঁড়াত! স্ষষ্টি মানেই ত-প্রকাশের ব্যঞ্জনার মধ্যে দিয়ে অ্রূপের নিজেকে নতুন-ক'রে পাওয়ার সেই চিরপুরাতন চিরন্তন ইতিহাস। নিথিল ব্রন্ধাণ্ডে কুদ্রাদপি কুদ্র মঞ্জরী ও লতিকাটি থেকে মহিমময় দার্শনিক ও কবির বিকাশের চিত্তোমাদী দুশ্রের মধ্যে কি এই বিরাট সত্যটি রোমাঞ্চিত হ'য়ে ওঠে না যে একটা অদুভা শক্তি নিতানিয়ত রূপের মধ্যে দিয়ে, প্রকাশের মধ্যে দিয়ে, সীমার মধ্যে দিয়ে নিজের অমুর্ত্ত অসীম অরূপ সন্তাটিকে উত্তরোত্তর উপলব্ধি করতে চাইছে গ কেন চাইছে, এ প্রশ্নেরই যে কোনও অর্থ নেই, যেমন কেন আছি এ প্ৰশ্নটি অৰ্থহান। উপলব্ধি আপনাতেই আপনি সার্থক, নিজের অভিব্যক্তিতেই স্বয়ংসিদ। গুণী যথন গান গায়, কবি যথন ছন্দ রচে, শিল্পী যথন বর্ণ বোনে, দ্রষ্টা যথন সত্য দেখে-তথন কি আর তার মনে এ প্রশ্ন ওঠে যে এ-সব কেন? তার মন ব'লে বসেই বসে---

"এই-ই বটে, এইতেই যে আমার সার্থকতা, কেন না যুগ-যুগান্তর ধ'রে একেই যে আমি খুঁজছিলাম।"

সামনের নীলবারিধির সমাপ্তিহীন কলোচছাস, আকাশের প্রতি বর্ণসম্পাতের তালে তালে মৃগ্ধ নৃত্যে তার রঙের ঝরণার সাড়া দেওয়া, বাতাসের প্রতি নূপুরস্পর্ণে তার উদ্বেল বুকের গেয়ে ওঠা—এ সবই কি আপনাতেই আপনি সার্থক নয়? নীলিমার হাতছানিতে নীলামুর উদাম অভিসারের দুখে মনে কি কথনও এ প্রশ্ন ওঠে যে "এ কেন ?" মন গেরে ওঠে "এই ত বটে স্থলরের বাঁশিতে অভিসারিকার গতিছন। এই ত বটে আলোর ডাকে তরঙ্গরেথার উদাস তানে সাড়া দেওয়া। এই-ই ত বটে নিত্যনব ব্যঞ্জনার মধ্যে দিয়ে দেই চিরপুরাতন রূপকারের বর্ণভূলিকার গরিমাময় ইতিহাস !"

সৃষ্টির সর্বব্রই ত এই রূপেব থেলা, রেখার লীলা, বর্ণের দোলা ৷ তাই একে অস্বীকার করার মানে স্বষ্টকেই অস্বীকার করা।

মনের ক্ষুদ্রতম চিম্ভাও তাই নগণ্য নয়। কেন না তার মধ্যে যে অসীমের পরশটি ওতপ্রোত। তাই আমাদের প্রতি অকিঞ্চিৎকর চিম্ভাকেও রূপ দেবার ইচ্ছাটা স্ঞাট-লীলার একটা চিরন্তন ইচ্ছা, আমাদের প্রতি অস্প**ট** কল্পনাচিত্রকেও ফুটিয়ে তোলার প্রেরণা স্বষ্টলীলার একটা আদিম প্রেরণা, আমাদের প্রতি আব্ছা স্বপ্লকেও মুর্ত্ত ক'রে তোলার আকাজ্ঞা স্টেলীলার একটা চুর্নিবার আকাজ্ঞা ! ...

## রাশিয়া

### গ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

( শেষ )

জারের রাজত্ব শেষ এবং বলশেভিজম আরম্ভ হইবার সক্ষে मक्ष्र त्राभित्रात काजीत कीवत्म नवधातात यहना रहेन। কিন্তু এই প্রবল ধাক্কা রাশিয়ার লোকদের মূল জাতীয় ভাবের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে নাই।

১৯১৭ সালের মার্চ্চ মাসে জারের পতন হইল এবং সোস্তালিষ্ট গণতন্ত্ৰ স্থাপিত হইল। কিন্তু এই সোস্থালিষ্ট গণতত্ত্বের আয়ু মাত্র কয়েক মাস ছিল। ঐ বংসর নভেম্বর

মাদেই কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র স্থাপিত হইল। এই কমিউনিষ্টদেরই অপর নাম বলশেভিষ্ট। ইহারা পুরাতন প্রণালী সব একদিনে উড়াইয়া দিল। যাহারা শত শত বংসর ধরিয়া আমীর ওমরাহদের পারের তলায় পড়িয়া ছিল-তাহারাই হইল এই রাষ্ট্রের কর্ত্তা, এবং যাহারা এতদিন কেবল বংশের দাবীতে রাজার হালে হাজার লোকের মাথার উপর পা দিয়া দিন গুজরান করিত, তাহারা হইল পদানত। তাহাদের গর্ক

করিবার আর কিছু রহিল না। যাহারা মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক ছিল, তাহারা শ্রমিক শ্রেণীর সহিত মিশিয়া এক হুইয়া গেল।

সমগ্র রাশিয়াতে নিজম্ব সম্পত্তি বলিয়া আর কিছু রহিল না.। . জ্ঞমি, জ্ঞমা, সমত্ত প্রকার জ্ঞিনিসপত্র সবই হইল রাষ্ট্রের<sup>®</sup> সম্পত্তি। বরের তৈজ্ঞসপত্রও রাষ্ট্রের। ব্য**ক্তিগত** অধিকার বলিয়া আর কিছু রহিল না। যাহারা এতদিন থাট পালম ইত্যাদি নানা প্রকার আরামেব জিনিসপত্র লইয়া দিন কাটাইতেছিল, তাহাদের স্বই প্রায় কাড়িয়া লওয়া

করিল। দেনা-পাওনা যা কিছু ছিল, সব ধুইয়া মুছিয়া সাফ করিয়া দেওয়া হইল। টাকা বলিয়া কিছু রহিল না। ধরিদ বিক্রি জিনিসের বদলা-বদলিতে হইতে লাগিল।

যাহার জমিদার ছিল-তাহাদের জমি গেল। বাহারা महाजन हिन, कोहारमत रान मृनधन। शृर्का वज्लाकरमत জীবন ধারণ করিবার মত যাহা ছিল, তা একদিন ভোজবাজির মত লোপ পাইল। তাহারা হইল পথের ভিথারী। অনেকে আবার এই মহাবিদ্যোহের সময় সঞ্চিত টাকা গোপন করিয়া ফেলে। তাহারা 'লুকাইয়া লুকাইয়া এই টাকা ভাকাইয়া

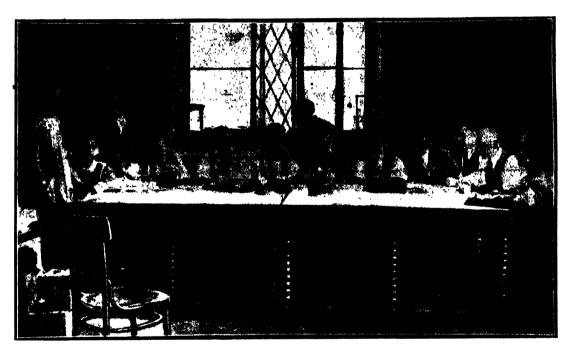

বাশিয়ান রাজভাণ্ডারের রত্নাবলী--- অধুনা দোভিয়েট গ্রুমণ্টের হন্তগত।

হুইল। বাহারা কণ্টে ছিল-তাহাদের কণ্ট কিয়ৎ পরিমাণে লাঘৰ করা হুইল। এক প্রকার অনাহারে থাকিয়া দিন যাপন করা কত কণ্টের---মাতার সামনে সম্ভান না থাইয়া মরার মতন পড়িয়া আছে এ দুখ্য কি ভীষণ, তাহা পূর্ব বড়লোকদের বুঝান হইতে লাগিল। অনেক স্থানে বড় লোকদের তাহাদের গৃহ হইতে তাড়াইয়া দেওয়াও হইল। তাহাদের জন্ম পর্ণকৃটীরের ব্যবস্থা করা হইল। ইহাদের বলা হুইল, "ভাল জিনিস এবং আরাম প্রাপ্যেরও বেনী ভোগ করিয়াছ—এথন কিছুদিন তাহার উল্টা ভোগ কর।"

ব্যাক্ষ হয় উঠাইয়া দেওয়া হইল, নাহয় রাষ্ট্র দথল

দিন চালাইতে লাগিল। কিন্তু অতি **অল্ল** দিন প্রেই টাকার দর নামিয়া গেল। পূর্বেব যে টাকা তিন পুরুষ বসিলা খাইলেও কমিত না, তাহা এই সময় সামাক্ত কয়েক মুদ্রার সমান হইয়া পড়িল i

কমিউনিষ্ট সাধারণতম্ব স্থাপিত ইইবার পর তিন বৎসরের মধ্যে পূর্ব্ব মুদ্রার দাম অসম্ভব রকম পড়িয়া যায়। পূর্ব্বে যে মুদ্রার দাম ছিল ২০,০০০ পাউণ্ড, এই সময় ভাহার দাম হইল ১পাউণ্ড মাত্র ৷ ১৯২৩ সালের গোড়ার দিকে যখন ইংল্ঞ এবং রাশিয়ার বিবাদ শেষ সীমায় পৌছিয়াছে, তথন পূর্ব্বেকার ১০০,০০০,০০০ পাউণ্ডের দাম পড়িয়া হয় মাত্র ১ পাউত্ত।

পূর্বেষাহারা ছিল বিচারক, উকিল, মোক্তার ইত্যাদি, এই সময় তাহারা একেবারে বেকার হইয়া পড়িল। পূর্বেকার বিচার-পদ্ধতি এবং আইন-কামুনাদি ত্যক্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে উকিল মোক্তার জব্দ ইত্যাদিও বাতিল হইয়া গেল। রাশিরার অবস্থা যথার্থ কি ছিল, তাহা বলা কঠিন ব্যাপার।

পূর্ব্বেকার বিচারালয়ের বদলে এখন শ্রমিকদের ছারা নতুন বিচারালয় বিচার-কার্যাও इटेन। স্থাপিত रेराप्तव वृक्षित्र बातारे চলিতে नाशिन। চিকিৎসকেরা রাষ্ট্রের বেতনভোগী হইল—সামান্ত বেতন এবং থোরাকীই হইল তাহাদের সম্বল। "ফি" বলিয়া কিছু আর রহিল না। ইহাতে গরীব ছ:খীরাও অনায়াসে ডাক্তারদের পাইতে লাগিল। অধ্যাপক এবং শিক্ষকের চাকরি টিকিয়া থাকিল তাহাদের বেতনও রাষ্ট হইতে দিবার ব্যবস্থা হইল।

জার:রাজত্বের অবসানের পর রাশিয়ার অবস্থা কি প্রকার হয়, তাহার বর্ণনা একজন ইংরেজ ভ্রমণকারী কি প্রকারে করিয়াছেন, তাহা নিমে উদ্ধৃত করিলাম। অবশ্র এই সময়ে



পর্মলা মে'র মহামহোৎসব



বোলশেভিক শাসনের "রামরাজ্য"! [দেশে থাখাভাব। নারীরা ও শি<del>ও</del>রা পাত্র *হ*ণ্টে সরকারী ছত্রে "ঝোল" ( soup ) লইতে আসিয়াছে ; কিন্ধ 'ভাঁড়ে মা ভবানী'। ]

"দেশের ব্যবসা বাণিজ্ঞা সব বন্ধ **হইয়া গেল। দোকান পাট উঠি**া হোটেল. সরাইথানা. গেল। ্কাফিখানা ইত্যাদি সবই এক রক্ম টাকার দরও অচল হইল। পড়িতে লাগিল। বহির্জগতের সহিত রাশিয়ার সকলপ্রকার সম্বন্ধ ছিল্ল হইয়া গেল। আমদানি রপ্তানি যে কি, তাহা লোকে ভূলিয়া গেল ! যে সকল লোক এই সকল কাৰ্য্য করিয়া দিন গুজরান করিত, তাহারা এই সঙ্গে বেকার হইয়া পড়িল।

রাষ্ট্র হইল সকল লোকের এবং দেশের অৱদাতা, শিক্ষাদাতা এবং কার্যা দাতা। প্রত্যেক লোককে সরকার হইতে থাত বস্ত্র এবং শিক্ষা मिवांत वावदा रहेन।

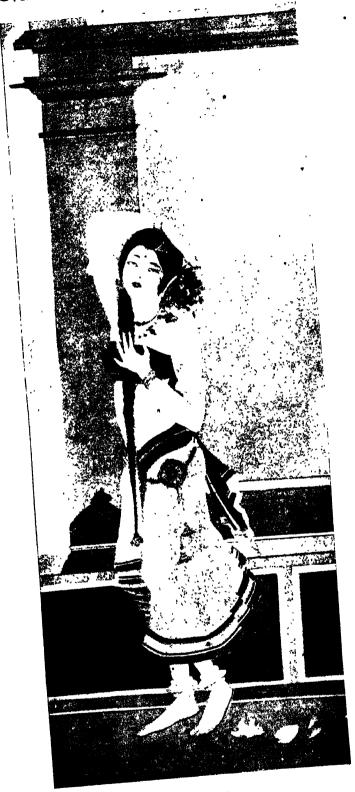

নটার পূজা

निको \_ क्षित्रभाग्कामशेव (हो १वो

বাডীতে থাছাদি পাক হইত : এবং নির্দিষ্ট সময়ে এক এক স্থানের লোকেরা তাহাদের নির্দিষ্ট স্থানে হাজির হইয়া দরকার মত থাতাদি লইয়া আসিত। থাতা পাইবার জন্য সময় সময় লোকদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাড়াইয়া থাকিতে হইত। वत्मावर थ्व ভाल श्रेशाहिल, किन्न वावमा-वाणिका वन्न হইবারু পর হইতে দেশের আর্থিক অবস্থা থারাপ হইতে लाशिल। भाषाथात पाकना इंख्याट लाकरमंत्र निर्फिष्टे খাত্যের পবিমাণও ভয়ানক কম হইয়া গেল। ১৯১৯---২০ সালে একজন লোক ২ আউন্স রুটি এবং সামান্ত একটু আলু পাইত। এই ছিল তাহাদের সমস্ত দিনের খাগ।

যুগ যুগ ধরিয়া অত্যাচারে পেষিত হইয়া রাশিয়াব লোকেরা প্রথম যথন স্বাধীনতার আস্বাদন লাভ করিল, তথন তাহারা একেবারে পাগল হইয়া গেল। স্থ্য-স্বপ্ন সত্য হইলে লোকের যেমন অবস্থা হয়, ইহাদের ঠিক ভাগাই হইল। এই সময় ইহারা অনেক বিষয়ে মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কারথানা হইতে পূর্ব্ব প্রভূদের এবং কর্ম্মকর্তাদের তাড়াইয়া मिशा, कभिष्टि कतिशा कावशानात कार्या ठालांटेरा लाशिल। তাহাদেব ইচ্ছাই হইল মুর্বাময়। পরের প্রভুত্তে বা আজায় তাহারা কোনো কার্য্য করিবে না। ছেলেদেব বিজালয়েও এই অবস্থা হইবে। ছাত্রদের কমিটি স্থির করিবে কেমন ভাবে বিজ্ঞালয় চলিবে, কি বই পড়ানো হইবে, কি পড়ানো হইবে না। কোন্সময় পড়া হইবে, কোন্সময় থেলার,

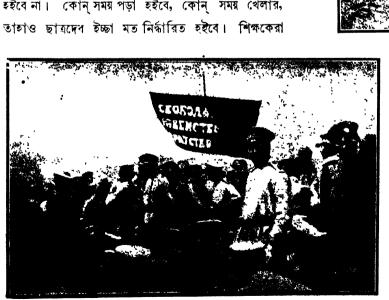

রাশিয়ান কমিউনিষ্ট

সরকার হইতে বেতন পা**ইলেও** তাহাদের ছাত্রদের ইচ্ছামুসারে কাজ ক বিতে হইবে। হাসপাতালেও রোগীদের কমিটি নিযুক্ত হইল। ডাক্তার রোগীর **ইচ্চামত অনেক** কাজ করিতে বাধ্য হইতেন। স্বাধীনতার চূড়ান্ত হইল।

১৯১৯-২১ সালে লেকিদের দিন বড় ছঃখে কাটিয়াছিল। আমলের ধনী লোকেরা.

আরো অনেকে রাশিয়া হইতে ইতাাদি পলায়ন করিয়া জার্মাণি, ফ্রান্স ইত্যাদি দেশে বসবাস করিতে আরম্ভ করিল। যাহারা দেশে রহিল, তাহাদেব দেশদেশি

হইল: এবং অনেকে সাধারণ লোকদের দলে মিশিয়া পূর্ব্ব গৌরব ভূলিয়া গিয়া হীন কার্যা করিয়া দিন কাটাইতে লাগাইল। অনেক রাজকুমারী ধোপার ব্যবসা আরম্ভ করে। বভ ঘরের মেয়েরা কুলী রমণীদের মত রাস্তা-ঘাট ঝাঁট **দিবার কাজ** পাইল। শিক্ষিত পুরুষ এবং নারী তাহাদের শিক্ষা-গৌবৰ ভূ**লিয়া কেহ বা দ**রজী, কেহ বা গাড়োয়ান, আর কেহ বা চা-বিক্রেতার কাজ গ্রহণ করিল। বসিয়া থাকিলে কাহারও বাচিবার উপায় নাই। না খাটিলে—কেহ

খাগ্য-ভাণ্ডার হইতে কোনো খাগ্য পাইবে না। কালের গতিকে তাহারা রোধ করিতে পারিল না। এক পা চলিতে যাহাদের পাচথানি গাড়ী থাকিত, তাহারা ক্রোশের পর বলিয়া ধৃত হইয়া নিহত ক্রোশ বর্জের উপর দিয়া সামান্ত বস্ত্র পরিধান করিয়া খাত্য



পেটোগ্রাডে বিলোহীদেব নুদ্ধবিচা শিক্ষা।



মস্কোর রাজপথ পরিষ্কার

্রশনিবারটা প্রায় সব দেশের লোকে আমোদেই কাটাইতে চায়। কিন্তু রাশিয়ায় মস্কোনগরে এইটা বিশেষ পরিশ্রমের দিন। প্রতি শনিবারে সমর্থাশিয়ান পুরুষ মাত্রেই স্বেচ্ছাসেবক রূপে কঠোর পরিশ্রম সহকারে সরকারী কার্য্য করে। ী

ভাগার হইতে প্রাপ্য থাল লইতে আসিতে লাগিল।

এই সময় দেশেব চাবিদিকে विष्माः प्रशा मिर्ड नाशिन। ডেনিকিন, কোলচাক, বাংকেল ইত্যাদি:জাবেৰ আমলেব'সেনাপতিবা বলশেভিকদের বিরুদ্ধে ভীষণা যুদ্ধ করিতে লাগিল। এবং এক এক সময় এমন ভাবে বলশেভিকদের,পরাজয় হইতে লাগিল যে, সকলেই মনে করিয়াছিল-বলশেভিক বাজ্য বঝি শেষ হইবে। বল-শেভিকরা সাধারণ শ্রমিক সৈহ্য লইয়া স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্ম জাবন মরণ ভুলিয়া লড়াই করিতে বিক্ল করিতে অবশেষে সকল দলকে পরাজিত করিল। যায়গায় কৃষক-সম্প্রদারও বিজোহ করিয়াছিল। তাহাদের প্রধান আপত্তি ছিল বে, তাহারা চাষ করিয়া মরিবে—কিন্তু প্রশ্নোজনের বেশী যাহা থাকিবে—তাহাতে তাহাদের কোনো অধিকার থাকিবে না। ইহাদের বিদ্রোহও সফল হয় নাই। কিন্তু বলশেভিক নীতির কিছু পরিবর্জন ইহাতে ঘটয়াছিল।



রাশিয়ান বোলশেভিষ্ট দল

বলশেভিক নেতাদের প্রধান ধন-দৌলত চেষ্টা হইল—দেশের সমানভাবে ব'টন করা; এবং দেশের মধ্যে কাহাবও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার হন্তক্ষেপ না করিয়া স্কুশাসন প্রতিষ্ঠা করা । সকল লোকের অধিকাব, সকল বিষয়েঁই সমান-এই ছিল ইহাদের মূলমন্ত্র। সমস্ত দেশে গ্রামে অবৈতনিক গ্রামে সহরে সহরে বিম্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। সকলকেই লেথাপড়া শিখিতে আইন করিয়া বাধা করা হইল। সকলের ছেলে-মেয়েদেরও বিভালয়ে পাঠাইবার

ব্যবস্থা হইল। ছাপাথানা দেশে যত ছিল, সমস্তই দেশের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করা হইল। এই সমস্ত ছাপাথানা হইতে লক্ষ লক্ষ পুত্ত মুদ্রিত হুইয়া বিতরিত হইতে লাগিন। এই সমস্ত পুত্তক বলশেভিক নীতি-পুত্তক নহে—জগতের নানা দেশের নানা ভাল ভাল বইএর রাশিয়ান অমুবাদ। কিন্তু অর্থাভাবে অনেক কার্য্যই অসমাপ্ত পড়িয়া রহিল। ব্যবসা বাণিজ্য পুন: প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিবার সময় নেতারা দেখিলেন যে, নতুন লোক দ্বারা এই সকল কার্য্য স্থচারু রূপে

চালানো যায় না। কারথানা খুলিবার চেষ্টা করিতে গিয়া দেখা গেল যে, নতুন লোকেরা ম্যানেজার এবং ফোরম্যানের কার্য্য সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ।

এই সমস্ত কার্য্য এবং দেশের
শাসন-যন্ত্র চালাইবার জন্ম নেতাদের
বহু অ-বলশেভিককে নিযুক্ত করিতে
হইল। ইহারা গোপনে গোপনে
বলশেভিক নীতির ক্ষতি করিবার
চেষ্টা করিতে লাগিল। অবশেষে
১৯২১ সালে লেনিন প্রাণপণ চেষ্টা
করিয়া তাঁহার সহচরদিগকে
বৃঝাইলেন যে বর্ত্তমানে যে ভাবে

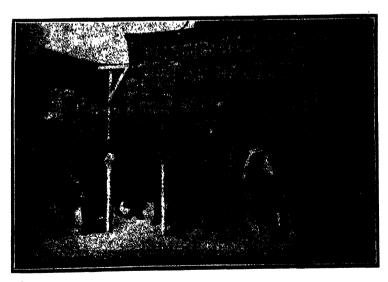

লাইবনেটের ঘাতকের কুশ-পুত্তলিকার ফাঁসী

দেশের শাসন ইত্যাদি কার্য্য চালানো হইতেছে, তাহাতে আর বেশী দিন চলিবে না। "খিওরি" সকল সময় কার্যক্ষেত্রে খাটানো নিরাপদ নয়। বলশেভিক মূল

নীতির কিছু পরিবর্ত্তন করিলে, দেশের পক্ষে তাহা কল্যাণকর হইবে i দেশের চাষীরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাষ বন্ধ করিল: কারণ, অতিরিক্ত যাহা শশু উৎপন্ন হইত, তাহা অক্স লোকে ভোগ করিত। যন্ত্রপাতি, কারথানা বাড়ী সব হয় অকেন্সে হইয়া পড়িয়াছিল, আর না হয় ভান্ধিয়া ফেলা হইয়া-

টাকা নাই। দেশের লোকেরা শীতে অনাহারে মৃতপ্রায়। হাসপাতালে রোগীদের জন্ম সাধারণ ঔষধপত্রের টানাটানি। বিভালয়ে ছাত্রদের কাগজ পেনসিল ইত্যাদির অভাব। ব্যবস্থার ক্রটি নাই—কিন্তু থোগাডের অভাব।

এ ভীষণ অবস্থার পরিবর্ত্তন আবশ্যক। দেশের লোকও

পরিবর্তন চায়: কিন্তু জার-রাজতে ফিরিয়া যাইতে চায় না। এই সময় লোককে স্বাধীন ভাবে সামাত্র সামাত্র ব্যবসা, দোকান ইত্যাদি খুলিবার অন্তমতি দেওয়া মুদ্রাকে লোপ করিবার যে চেষ্টা চলিতেছিল, ডাহাও এই সময় চির- স্থায়ী ভাবে ত্যাগ করা হইল। নেতাদের এই সকল কার্যো দেশের লোকে প্রথমে সন্দেহ প্রকাশ করে: কিন্তু ক্রমশ: তাহাদের এই मत्मर पृत्र रुरेण। ১৯২১ সালের শর্ৎকাল হইতে দেশে ভাল করিয়া দোকানপাট বসিতে লাগিল। নিজের নিজের ঘরবাড়ীও অনেকে ফিরিয়া পাইল। ব্যক্তিগত সম্পত্রির অধিকাৰ প্ৰতিষ্ঠা হইল--এখন সেই সম্পত্তির উত্তরাধিকার পর্যান্ত পুন: স্বীকৃত হইল। দেশের বড় বড় ব্যবসাগুলি রাষ্ট্রের অধীন থাকিলেও, মাঝারি ব্যবসা লোকে অনেক স্বাধীন ভাবে করিতে লাগিল। বাাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হইল। তেজারতি কারবারও ক্রমশ: উন্নতি লাভ করিতে লাগিল। সরকার হইতে থাত বিতরণ বন্ধ হইল। প্রয়োজন হইলে দাম দিয়া থাতা কিনিতে হইবে-এইরূপ ব্যবস্থা হইল। থাগ্য

কিনিবার অর্থ থাটিয়া উপার্জন করিবার আদেশ হইল। এইরূপে দেশের অবস্থা অনেকটা সামলানো হইল।

রাজধানী প্রেটোগ্রাড হইজে মসকাওএ স্থানাম্বরিড

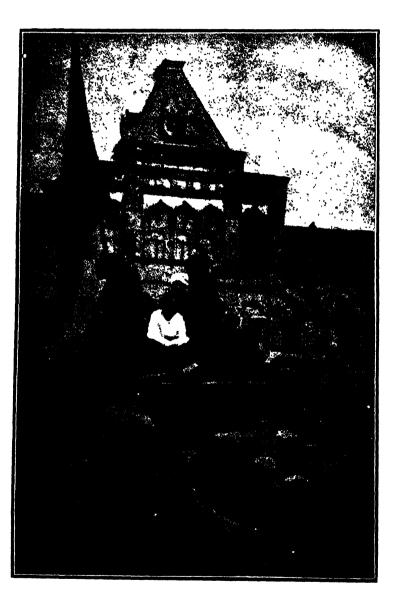

রেড স্বোয়ারে রাজকর্মচারীর বক্তৃতা

ছিল। রেলগাড়ী, যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার, লাকল, কোলাল ইত্যাদি সবই পুরান হইয়াছিল; এবং আত্তে আত্তে ভালিয়াও আসিতেছিল। সবই নতুন কিনিতে হইবে, অথচ দেশে

হইল। ভ্রমণকারিগণ এই সময় রাশিয়ান সহরুগুলির অবস্থা নাই। মদকাওএর আর্ট থিয়েটার, ক্যামারনি থিয়েটার, দেথিয়া অবাক হইতেন। রাপ্তাঘার্ট পরিষ্কার। পুলিশের মেয়ারকোভ থিয়েটার এই সময় অভিনয়-জগতে স্থবন্দোবস্ত। জিনিসপত্রের দর সন্তা। থাগ্যদ্রব্য প্রচুর অভিনব বিষয়ের স্থচনী করে। এই তিনটি

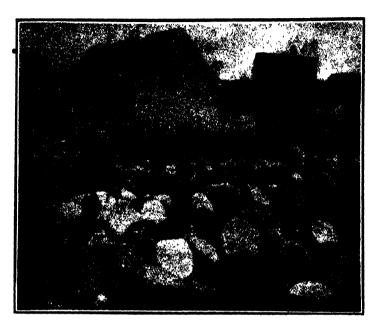

একজন বোলশেভিষ্ট বক্তা

শালাকে জগতের শ্রেষ্ঠ নাট্যশালা বলা যায়। নাট্যকলার পূর্ণতা যদি কোথাও হইয়া থাকে, তবে তাহা এইখানে। জগতের অক্যান্স দেশের "ষ্টার" অভিনেতারা এইথানে সামান্ত ছাত্রের মত আস্থি অভিনয়-কলার অনেক নতুন কিছু শিক্ষা করিয়া যাইতে পারেন।

ু মসকাওএ এই সময় নতুন ধনী সম্প্রদায় জন্মলাভ করিল-তাহাদের নাম হইল "নেপমেন।" ইহারা প্রায় সকলে ব্যবসায়ী এবং "স্পে-কুলেটার।" ধনীদের জন্ম সহরে হোটেল, সরাব্থানা; ইত্যাদি বসিল। এই সকল স্থানে অনেক রাত্রি পর্যান্ত নাচগান চলে।

এবং স্থলভ। মহাবিদ্রোহের চিহ্নও কোথাও নাই। চারি- সাবারণ লোকেদেরও এই সকল স্থানে অবাধ গতি-দিক দেখিলে মনে হইত—দেশে পূর্ণ শাস্তি বিরাজ কাহারও পক্ষে বাধা নাই। তবে পয়সা থরচ না করিলে

করিতেছে। এই সময় মসকাওএ ট্রামের স্থবন্দোবস্ত হইয়াছে। এই সময় লোকে কেবল গুটান কিল্ম্, विष्मिंग मःवामभजामि এवः विष्मिंग • নতুন পুস্তক-এই কয়টি জিনিস ইচ্ছামত কিনিতে পাইত না।

রাশিয়ার এই মহাবিদ্রোহের মধ্যেও রাশিয়ার বড বড নাট্যশালা-গুলি তাহাদের উচ্চ স্থান হইতে বিন্দুমাত্র নামিয়া আসে নাই। কলার অনাদর দেশের ভীষণতম অবস্থার মধ্যেও কেহ করে নাই। বিখ্যাত নাটকাদির অভিনয় কথনও বন্ধ অভিনয় দেখিবার নাই। উৎসাহও লোকদের কিছুমাত্র কমে



পাগলের ধ্বংস লীলা

আমোদে যোগ দেওয়া চলিবে না। নারীরাও এই সময় হইতে প্যারীস-ফ্যাসানে পোষাক পরিতে আরম্ভ করে। মামূলি পোষাক তাহাদের ভাল লাগিল না ১

সহরগুলির অবস্থা ভাল হইলেও ১৯২১-২২ সালে রাশিয়ার ভিতরের প্রদেশগুলির অবস্থা অত্যস্ত ভীষণ হয়। 

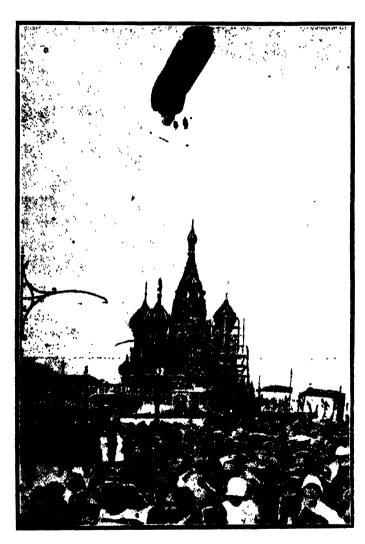

রেড স্বোয়ারে সামরিক প্রদর্শনী---জনসভ্যের "মুক্তি" ঘোষণা। '

তাহা ছাড়া "লাল পণ্টন" এবং "সাদা পণ্টনের" যুদ্ধও বহু গ্রাম প্রান্তরকে ছারথার করিয়া দেয়। ভোলগার তীরবর্ত্তী প্রদেশগুলিতে অজনা প্রায়ই হয়। কিন্তু জারের আমলে শস্তাদি সঞ্চয় করিয়া রাখা হইত বলিয়া লোকদের খাজাভাব

ভীষণতম ভাব ধারণ করিতে পারিত না। সময় নেতারা যুকাদি লইয়াই ব্যস্ত ছিল। এই সময় তাহারা অক্ত কোনো প্রচার কার্য্যে খুব বেশী সময় এবং মনোযোগ দিতে পারে নাই। নেহাত যাহা না হইলেই নয়, তাহাই করার সময় কোনো প্রকারে পাওয়া যাইত।

১৯২১ সালে যে মহা ছুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইল, তাহার র্ণনা

অসম্ভব। লোকে গ্রাম এবং চাষ-আবাদ ত্যাগ করিয়া সহরে আসিয়া জমা হইতে লাগিল। স্থানাভাব হওয়াতে তাহারা গরু ছাগলের মত গাদাগাদি হইয়া বাস করিতে লাগিল। পিতা পুল্রকে ত্যাগ করিয়া পলাইল, স্বামী জ্রীকে তাগে করিয়া পলাইল, মাতা শিশুকে ত্যাগ করিয়া পলাইল। ক্ষধার তাড়না মাহ্যকে করের পশু অপেক্ষাও ভীষণ করিয়া তুলিল। দেশময় হাহাকার। রাস্তায় ঘাটে মৃতদেহের পর মৃতদেহ পড়িয়া আছে। তাহাদের সংকার করিবার কেই নাই, কোনো ব্যবস্থা নাই। বাজপথে কুকুর শুগাল নেকড়ে আসিয়া মৃতদেহ থাইতে লাগিল। এই সময় রাশিয়ার যে কি ভাঁষণ অবস্থা, তাহা চোথে দেখিলে বুঝিতে পারা যায়--- লিথিয়া তাহার বর্ণনা অসম্ভব।

এই সময় রাশিশন গবর্ণমেণ্ট সাহায্যের জন্য বাহিরেব দেশদমতে আবেদন কবিল। আমেরিকান সরকার এই সময় রাশিয়াকে রক্ষা করিল। আমেরিকান সরকার প্রায় ১৪,০০০,০০০ পাউও পরচ করিয়া রাশিয়ার ্বিপুল জনসভেঘৰ দারুণ কুধা নিবারণ করিল। আমদানি হইল, **উষধপত্র** হাসপাতালে রোগীদেব জক্ত পথ্য আদিল। ১৯২০ সাল পর্যান্ত আমেরিকা এবং অক্সান্স হ-একটি (मन दानियारक প्रान्थन मार्शेया कदिन। তাহার পর রাশিয়ার অবস্থা আবার ক্রমশ:

ভালর দিকে ফিরিতে আরম্ভ করিল এবং সাহায্যকারীরাও তাগদের দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

এই সময় হইতে দেশে শাস্তি এবং স্থশাসন স্থায়ীভাবে থাকিবার মত হইল। গীর্ক্জার ক্ষমতা, লোপ করা হইল।

ভুলচুক হইয়াছে এবং হইবেও। কিন্তু ইহা বেশ বলা যায়—এই যে সমস্ত ভূমি গীৰ্জার পাদরীরা নিষ্কর ভাবে ভোগু করিত, তাহা কাড়িয়া লইয়া দেশের সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া গণ্য সমস্ত ভুলচ্চক করা সত্ত্বেও রাশিয়ার অনেক বিষয়ে বহু উন্নতি



রাশিয়ান "বেড্ বোজা"

িরাশিয়ান বিদ্রোহের অন্তত্তম নায়িকা রূপে এই নারী স্বহস্তে বহু শত রাশিয়ান 🕶 📲 রাজকম্মচারীর বুঁপ্রাণবধ করায় "দেবী"র পদে উন্নীত হুইথাছেন 🖺

হুইতেছে। ১৯২০ সালের পুরুই বাশিয়ার যে অবস্থা হয়, তাহাতেই বুঝা যায় যে রাশিয়ার ভবিয়াৎ আর যাহাই হটক, এই দেশ আর কোনো দিনও জাবের রাজত্বে ফিরিয়া যাইবে না। জারের রাজত্বেব চিরকালের জন্ম অবসান ইইরাছে। বর্ত্তমান সময়ের সোভিয়েট-রাষ্ট্রকে বিশ্বের প্রায় সকল বাষ্ট্রই স্বীকার করিয়া লইয়াছে। বাশিয়ার অর্থবল, জনবল, শিক্ষা ত্রবিং শিল্পকলা এথন আর কোনো দেশ অপেকা বিশেষ কম নহে, ततः करत्रक निषरत्र **[त्वनी वना द्वारात्र ।** 

বোশিয়ায় "বর্তুমান্ট্র সময়ে সকল

করা হইল। গার্জার ্বিলক ধন-রত্র ও বাজেয়াপ্ত করা হইল। দেশে: ধর্ম বিষয়ক কড়াকড়ি উঠাইয়া . দেওয়া ১ইল। বিষয়ে লোকে স্বাধী-নতা লাভ কবিল। বিষয়ে রাষ্টের ধর্ম হতকেপ করা গাঁজার সহা হইল না। পাদরীর ভীষণ ভাবে प्रदा ইহাতে বাধা দিতে लाशिल। অবশেষে *শোভিয়েট* সরকার

বাধ্য হইয়া অনেক পাদরীকে কারাক্তম করিল।



মস্কো নগরে বুটিশ শ্রমিক দলের প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা মানুষ সমান, সকলের অধিকার সমান। ইহা অপেকা নতুন-রাশিয়ার স্বাধীনতার পথে চলিতে চলিতে অনেক বড় জিনিস আর কি হ**ইতে পারে জানি** না।

## অন্ধিকার

## শ্রীগিরিজাকুমার বহু

আজ আমি স্থোধন-হারা;

"বপু, প্রিয়া, প্রিয়তমা, নরনের তারা
বৃকের শোণিত মোর,
প্রণয়ের মৃত্যুতীন ডোর,"
স্থায় মাথিয়া
কক্ষ নামে কতবার ডাকিয়া ডাকিয়া
মানিয়াছি পরাজ্য, রাণি!
অপরাধী নহে—ভালোবাসা,
দীন ভাষা
রচে নাই আজা হেন বাণী
বৃঝাইতে, হে মৌর-বল্লভা,
কী যে তুমি; কি করিবে কবি?

লীলায়িত কৈশোরের মুকুলিত চারু নিদর্শন বিমোহিয়া মন, অনিন্দ্য ও দেহে তব যেইদিন জাগিল চকিতে, তোমার কল্যাণতরে দেবতার প্রসাদ মাগিতে আছি রত সেইদিন হ'তে, বিশ্বভরা তমোহরা আলোকের স্রোতে বিচিত্র বরণী

জীবনের স্থন্দরী তরণী ওই রাঙা চরণের পরশ থাচিয়া , মাধুরীর বক্তা ভেদি' চলিয়াছে পুলকে নাচিয়া।

গিরি-শির-বিহারিণী;
ছিলে ক্ষুদ্র নির্মারিণী
উপল-গুঞ্চিতা
বাধার কৃষ্টিতা,
শুনিরাছি সেইদিন তব মৃহতান—
করিরাছি পান
যতনে আহরি'
তব ক্মিন্ত নীর-ধারা পাণিপুটে ভরি',
দেখিয়াছি নিরবধি
কোন্ মন্তে উৎস হয়—শ্রাবণের ধর'গতি নদী।

তিলে তিলে হইয়া ডাগর,
আজি উৎস—প্রবল সাগর;
মাজি আর গতি তার শিলার বন্ধনে
নাহি বাধে ব্যথার ক্রন্দনে,

ঁ আজি দে যে আঁখি-ম্মতিরাম
উদ্বেলিত, উচ্চুদিত, তরন্ধিত, আকুল, উদ্দাম
মণিম্ক্তা, শোভন লোভন
বুকে তার রাথিয়া গোপন
আলিন্ধন দিতে এসে
আজি দে যে তট'তলে পড়ে লুটি' নিমেধে নিমেধে।

আজি যদি সব ভূলি'
সরমের গুরুভার আবরণ খুলি'
নির্বিচারে বুকে তার পড়ি' ঝাপাইয়া,
যাই হারাইয়া
অতল অন্তরে তার,
ত্রিলোকের জ্রকুটির ভার
নিরুপমে, কি মোর করিবে ?
বুথা করি আক্ষালন নিজ বিষে নিজেই মরিবে।

বাশ্বিতের চির-আরাধিকা
মানস-রাধিকা
ধায় যবে প্রাণের ত্যাতে
শ্বান-প্রোম-পারাবারে জীবন নিশাতে,
কোন্ মহাবিদ্ধ অগণন
পারে তারে করিতে বারণ ?
স্থানরের গীরিতি-কোতৃকে
মেদিনীর বুকে
আয়ানের নয়ানের আগে
বংশাধারী কালোশশা অসি-করে কালী হ'য়ে জাগে।

কহে বন্ধু, রূপের এ মোহ;
লেশমাত্র নাহি দ্রোহ
তার সনে মোর, মনোরমে
জানিয়া বা ভ্রমে
শিখারে চুমিয়া বদি জত স্থুথ করিয়া অর্জন
প্রাণ-বিসর্জ্জন
কাম্য বলি' পতকের হয় মনে প্রিয়া,
তারি পায়ে আপনারে বলিদান দিয়া,
ধরার মাঝারে—
পূর্ণ হোকু আশা তার, প্রেম হ'কু ধন্ত বারে বারে।

# চা'এর দোকানে শ্রীঅমিয়ভূষণ বহু

"ভাগ নিথ্লে, পরের ধুনে পোদারী করিদ নি। দিদিমার কাছে আছিদ, খা, দা, চুপ চাপ থাক। তা না, ও কি? বুড়ি দিদিমার বিষ্ণুয় পাবি বলে ধরাখানা সরা জ্ঞান করিস ? ওরে, পরের বিষয়ের ওপোর লোভ করিদ্ নি, যদি ফস্কার, শেষে দম ফেটে সারা হবি। আমার বিরেণী পেরিয়ে তিরেণী বছর বয়েস হল, আমার কথা শুনে চললে আথেরে পস্তাতে হবে না।

্ "হল আনার কি ? দেখ না, একটু আগে একপাল ছে ড়াড়া জুটিয়ে তাদের চা থাওয়ালে। পয়সা কি ও নিজে রোজগার করে? আর আমি যে এত উপদেশ দিই, ভূলেও আমার দিকে চেয়ে দেখে না। তখন চায়ের মোচ্ছোব লাগিয়েছে দেখে বল্লম, 'বুড়োকে ভূলিদ্ . নি'; তা কথা কাণেই তুল্লে না।

"আ:, সকালে এক পেয়ালা ও আমায় খাইয়েছে তো এবেলা কি ? সকালে ভাত থেয়ে রাত্রে ভাত খাদ্ না ? ওরে, আমি তোদের স্থপবামর্শ দিই, আমায় অমাক্রি করিদ্নে।

"অঁ্যা, লঞ্চা, তুই থাওয়াবি ? কার মুথ দেখে আজ উঠেছি রে! ও প্রিয়বার, বাবা, এক পেয়ালা আমায় দিতে বল এই লঞ্চার একাউণ্টে ;—আহা, ঐ তো স্পষ্টই বল্লে, আবার ফের জিজ্ঞাসা করছ কি? লঞ্চা, তুই বড় ভাল ছেলে; নিখলেটার মত হস্ নি। ও খালি দিদিমার বিষয় কবে পাবে, হা পিত্তেশ করে বসে আছে। ওর কি হবে জানিদ্? দেই ভূতো পালের মত দশা শেষে হবে। পরের বিষয়ের জন্মে যারা থলে তৈরি করে রাখে, তাদের থলের তুটো মুখই ফাঁক হয়। শেষে হাতেরও যায় পাতেরও যায়।

"হাা, হাা;—ভূতো পালের গল্প আর ঠাকুদ্দার গাঁটাজাথুরি বলে উড়িয়ে দিতে পারবে না। খোদ এই প্রিয়বাবু সাক্ষী। কেন? সব গল্পই তো আমার গ্যাঞ্জা-খুরি বলিদ্, তবে আবার শোনবার জন্মে পেড়াপিড়ি লাগাস্ কেন ? এ গগন বড়াল না হলে চায়ের আড্ডা জমেও না, আবার গল্প বল্লেই বলবে গ্যাঁজাখুরি গল্প।

"ঐ প্রিয়বাবুকে জিজ্ঞাসা কর্, ওঁর দোকানেই সে সব হর্ম প্রিয়বাব্, আমায় বলতে ঘলছ বটে, কিন্তু গাঁগজু ট্টার্লা যেন ওরা আর না বলে, সাবধান করে দিচ্ছি। **শেষ** তাল বাবু তোমায় সামলাতে হবে, মনে থাকে যেন।

"দে আজ ১৪।১৫ বছরের কথা ;—আরো বেশী ? ইাা, তা ১৬।১৭ বছর হল বই কি। আর প্রিয়বাব, sight gone, hearing gone, memory gone; স্মরের কি আর আন্দাজ আছে ছাই?

"হাাঁ, সে ১৭ বছর আগের কথা, তথন অলিতে<sup>\*</sup> গলিতে এত চায়ের দোকান ছিল না। তথন এ ব্যবসার্টা কলকেতায় নতুন। প্রিয়বাবু সেই প্রথম দোকান থোলেন,—এ বৌবাজারে নর, কলুটোলার হালিডে ষ্ট্রাটে। এখন তার উপর দিয়ে সেন্ট্রাল আভেনিউ বৃক ফুলিয়ে চলে গেছে। সে ভালা ঘরের চিহ্ন মাঙ্কির নেই,—কোন্ মাড়োয়ারীর এক পাঁচ-তালা বাড়ী সেখানে উঠেছে। সেইখেনে প্রিয়বাবুর দোকানের প্রথম পত্তন। আর সেইখেন থেকেই আমার সঙ্গে আলাপ।

"কি বল্লি ফিদ্ফিদ্ করে? সেই পর্য্যস্ত আমি জিওলের আঠার মতন প্রিয়বাবুর ঘাড়ে নেপ্টে আছি ? বেশ করেছি। এক ফোঁটা এক ফোঁটা ছেঁ ড়া আমার সঙ্গে—

"হাাঁ, বল ত লঞ্চা, এ রকম করলে কি গল্প বলা যায় ? শুনতেও ছাড়বে না, আবার কথায় কথায় পেছনেও লাগবে। লঞা, তুই বড় লক্ষী ছেলে, দেখিদ্ তোর ভাল হবে।

"এই যে বলি। তথন 'সন্ধ্যা' উঠে যাবার পর আবার খুরে ফিরে গিন্সে বঙ্গবাসীতে ঢুকেছি। ওঃ, তার আগে পঁচিশ তিরিশ বছর বোধ হয় ওদিক মাড়াই নি। স্ব সেকালের কথা মনে পড়ে, সেই যখন বন্ধবাসী প্রথম বেরুর, তথন যোগেন বোসের ডান হাতই আমি। প্রিণ্টারি করতে 'করতে বুড়ো হলুম, কত ঘাঁটলুম, কত দেখলুম,—

"এই যে দাদা, এই যে বলি। আসল গল্পের খেই হারাব কেন ? বুড়ো মাতুষ, সেকালের কথা হলেই মনটা কেমন হরে উঠে কি না।

"ঐ বন্ধবাসীর কাজের ফাঁকে গিয়ে প্রিয়বাবুর চায়ের • দোকানে বসভূম। এখন কেক, বিদ্কুট, চপ, কাটলেট, ডিম, কত কি দেখছিদ, তথন এত কাণ্ড ছেল না, ছেল শুধু চা, নেড়ে বিস্কুট আর চিনি। কিন্তু তথনো এখনকার তোদের মতন নিম্বর্শার দলের অভাব ছেল না। এখনকার শতন ঠিক সব এসে জুটে আড্ডা করত, আর রাজা উর্জির মারত।

"আর আমি গ্যাঁজাথুরি গল্প করে তাদের মাতাতুম? দেখলে, প্রিয়বাব্, দেখলে, স্মাবার সেই গ্রাজার কথা! ওরে, তারা নিম্বর্দা হলেও আমায় কত থাতির করত, তা ব্দানিদৃ ? তোদের মতন এতটা বোম্নে তারা যায় নি।

"তা, সেথেনে ভূতো পালও যেত। তাইতে তার সঙ্গে আলাপ হয়। সে আমাদের সোণার বেণের বরেরই ছেলে, তথন তার ছোকরা বয়েস। বাপ কিছু টাকা আর কলুটোলায় একখানা বাড়ী রেখে যায়। রাতারাতি ফেঁপে উঠবার মতলবে কার পরামর্শে ভূতো রেস খেলে থেলে চুদিনেই ফতুর হয়। বাড়ীথানাও হয় ত যেত, কিন্তু সেটা মার নামে থাকায় মাথা গৌজবার যায়গা টুকুর অভাব /আর হল না। ছোকরা শেষে হিতবাদীর পুস্তক বিভাগে টাকা পোনের মাইনেতে একটা কাজও জোগাড় করে।

"আমাদের ঘরে আর কিছু হোক আর না হোক, বিরেটা আগেই হয়। তাই সে সময় ভূতোর ছু ছুটো মেয়ে। বাড়ীথানার থানিকটা ভাড়া দিয়ে, আর বোধ হয় তার মার হাতে কিছু টাকা ছেল, তাইতে, কোন রকমে চলত, মাইনের টাকা কটা তার নিব্দের ধরচেই ফুঁকে যেত। তথনো রাতারাতি ফেঁপে ওঠবার থেয়াল ছাড়েনি,—মাঝে মাঝে রেসেও দৌড়ুত।

"এক দিন বিষম বাদল, দোকানে আমরা হুচারজন বাঁধা থদের ছাড়া আর কেউ নেই। ভূতো বল্লে, 'ঠাকুর্দা, আর তো পারা যায় না, এ রেসে তো কিছু হল না, বছর বছর ডান্নবির টিকিট কিনেও হাররান হয়ে গেলুম। কি করে বরাৎ ফেরাই বল ত ?'

"ভবানী সেন নিজের মনে বসে চা খাচ্ছিল, কুক্ষণে বলে

উঠল, 'ভূতো ভোর সেই এক জ্যেঠা না কে পশ্চিমে গিয়ে টাকার কুমীর হয়েছিল শুনেছিলুম। সে তো সংসার-টংসার করেনি বলেই গুঙ্গোব। বুড়ো মরলে তার টাকাকড়ি কে পাবে রে ?

"অন্ধকার রাভিরে পথ হারিয়ে শেষে এক দিকে আলো দেখতে পেলে মান্নষের যেমন হয়, ভূতো এই কথা শুনে উঠে দাঁড়াল। প্রথমে তো তার মুখে কথাই সরে না। শেষে হবার ঢোঁক গিলে বল্লে, 'তাই ত, এ কথানা আমার কখনো মনে হয় নি,—আর মনেই বা হবে কোখেকে,—জ্যেঠা যথন ঠাকুদ্দার সব্দে ঝগড়া করে নিজের বথরার হিসেবে টাকা নিয়ে পাঞ্জাব যায়, তথন বাবার বয়েস বছর ১০।১২ হবে। আমি তো দূরের কথা, মা পর্যান্ত কথনো তাকে দেখেন নি। বাবার সঙ্গে চিঠি-পত্তর কথনো চলতো না। মুখে শুনতুম, গুজরানওয়ালায় নাকি রোকড়ের দোকান আর জহরতের কাজ করে বেশ গুছিয়ে নিয়েছে। বে থা তো করেছে বলে শুনি নি, আর বয়েস তো গড়িয়ে গেছে। ভাল মনে করেছিস্ ভাই,—রামশরণ পাল, পোদার, গুজরান-ওয়ালা বলে একথানা চিঠি ফেলেই দেখি, কি থবর আসে।'—

"ভতো সেই ঝড় জলেই যায় আর কি ় প্রিয়বাবু আর আমি বসিয়ে অনেক করে বোঝালুম যে, সেদিন ৬টা বেজে গেছে, চিঠি ডাকে দিলে প্রাঞ্ব মেল ধরতে পারবে না। অনেক বলা কওয়ায় সে বসল বটে, কিন্তু ক্রমাগতই তার মাথায় ঐ ঘুরতে লাগল।

"পাড়ার গোকুল মণ্ডল বসে বসে হাসছিল আর টিপ্লনি कांग्रेडिल,-- এই সময় हैं गोक करत वरल वमल, 'हां।, हां।, ভূতোর জ্যাঠা আজও ছাই বেঁচে আছে। আর যদিই থাকে, তোদের গুষ্টির জালায় সে বাড়ী ছাড়ে। সেই ঝাড়ের কঞ্চিকে যে সে এক পয়দা দিয়ে যাবে না, এ আমি তাঁবা ভূৰ্নসী নিয়ে বলতে পারি।'

"আর যাবে কোথা? ভূতো আর গোরুলে মারামারি বাধে আর কি ৷ শেষে প্রিয়বাবু উঠে ত্জনকেই বিদেয় करत्र मिर्लन।

"তার প্রদিন নানা ভণিতে করে, জ্যাঠার জ্ঞাে ভাবনায় যুম হচ্ছে না জানিয়ে এক মোলায়েম চিঠি লিখে ভূতো কৰে তার জবাব পাবে, দিন গুণতে লাগল। এক দিন হু দিন করে

দশ বার দিন কেটে গেল,—জবাব আর এল না । ভূতো তো অন্থির,—ডাকওয়ালা দেখলেই গিয়ে ধরে। শেষে জালাতন হয়ে এমন হল যে পিওন যদি দূর থেকে দেখত যে ভূতো আৃশ্ছে, অমনি যেখানে হোক লুকিয়ে পড়ত । এদিকে চিঠিখানাও ফিরে এল না দেখে ভূতোর মনে আশারও কমি রইল শা যে সেটা ঠিক যায়গায় পৌছেছে।

"দিন কুড়ি পঁচিশ বাদে এক দিন সন্ধ্যাবেলা ভূতো মুখটী চূণ করে বসে আছে, আর আমরা তাকে পরামর্শ দিচ্ছিলুম যে আর একখানা চিঠি এবার রেক্সেষ্ট্রী করে পাঠাতে। এমন সময় নিতাই ঘোষ বলে উঠল, 'গোকুল মগুলের বাড়ী আজক'দিন থেকে যে কেসো-রুগী বুড়োকে দেখা যায়, সে কে? গোকুলেরও একটা জ্যাঠাটাটা জুটেছে না কি?'

ু "ন্তাড়া বলে, 'হাঁা আমিও দেখেছি, সেদিন সকালে একটা থার্ডক্লাশ গাড়ীর মাথায় মোটমাটরি চাপিয়ে এল। গোকুল ভাড়া নিয়ে গাড়োয়ানের সঙ্গে চেঁচাচেঁচি করছিল, তাইতে কথায় কথায় বুঝলুম হাবড়া ষ্টেসন থেকে এসেছে।'

"গোকুল সেধানেই ছিল, সে চোধমুথ কাল করে 'আমার বাড়ী যেই আন্তক, তোমাদের সে সব থবরে দরকার কি?' বলে বেরিয়ে গেল।

"সামান্ত কথায় তার এই ভাব দেখে, বিশেষ হাবড়া ষ্টেসন থেকে মোটমাটরি নিয়ে এসেছে শুনে ভূতো লাফিয়ে উঠল, বল্লে 'নিশ্চয়ই ঐ বুড়ো আমার ক্লাঠা, গোক্লো ভোগা দিয়ে তাকে নিয়ে গেছে'—

"তার এত সাধের পেয়ালা-ভরা চা'র এক চুমুক থেয়েছিল মান্তর, বাকিটা সেই অবস্থায় ফেলেই সে বেরিয়ে গেল—

"কি বল্লি তুই ? বাকিটা জামি থেয়ে ফেল্লম ? হতভাগা ছেঁ। ড়ারা, আমি ছনিয়ার লোকের এঁটো থেয়ে বেড়াই, দ্বেতে পাস্ না ? প্রিয়বাব্, এরকম করলে আমি গল্ল বলতে পারব না, পাকা বলে দিছিছ। এবার যদি বাধা দেয়, আমি উঠে যাব।

"তার পর থেকে পাড়ার ছেঁ াড়াদের, বিশেষ করে ভূতোর, আর অক্স কাজ নেই, থালি গোকুলের বাড়ীর আশপাশে উকি মারত, কথন বুড়োকে দেখতে পাবে। কিন্তু গোকুলের এমনি কড়া পাহারা যে বুড়োকে দূর থেকে দেখতে পেশেও ভূতো এক দিনও তার সঙ্গে কথা কইবার স্থবিধে পেলে না।

"এক দিন বিকেলে বুড়ো হালিডে পার্কে বেড়াচ্ছে, খবর

পেরে ভূতো গিরেছিল রটে, কিন্তু তথনি কোথা থেকে গোকুল এসে সরিয়ে নিরে গেল।

"এই সব দেখে-শুনে আমরাও ভূতোর সঙ্গে এক মতই হলুম যে ভূতোর জ্যাচাকে নিয়ে গোকুল এক খেলা খেলছে বটে। আমরা পবাই, প্রিয়বার শুদ্ধ, ভূতোর দিক নিয়েছিলুম। চায়ের আড্ডায় তার সঙ্গে গোকুলের রোজই ঝগড়া রাগারাগী, এমন কি মারামারির লক্ষণ দেখে, শেষে প্রিয়বার গোকুলকে আসতে বারণ করে দিলেন। ভূতো ডাকওয়ালার লিছনে তথানা লেগে ছিল। খবর পেলে যে বুড়োর নাম বাস্তবিক্রান্দ্র

"ভ্তো তো আকুল হুয়ে উঠল,—থেতে শুতে স্থ পার না,—মুখটী চ্ণ করে ঘুরে বেড়ার। ভাত না হলেও চলে; কিছ চা না হলে তো আমাদের এক দণ্ড চলে না,—সেই যে এ হেন চা, তাও রোজ থেতে তার মনে থাকে না। কাজে গাফিলির জন্মে তার চাকরিটুকু যার যার হয়ে উঠল। মুখে আর অন্ম কথা নেই,—থালি 'ঐ গোকুল আমার সর্ব্বনাশ করলে' বুলি। এক দিন বল্লে, 'ঐ দেখ গোক্লো পম্প স্থ পরে ঘুরে বেড়াছে। জ্যাঠার সর্ব্বনাশ করে আমার পাওনা ভোগা দিয়ে ক্মেন বাব্গিরী করছে।' আর একদিন বল্লে, 'আজ গোকুলের পরিবার একটা নতুন নথ নাকে দিয়ে ছাতে উঠেছিল। এত টাকা গোক্লোর কোথা থেকে হল ?' উকিলের পরামর্শ নিতে গেলা,' কিছ সেখান থেকেও কোন ভরদা পেল না,—খামকা গোটাকতক টাকাই ফি ভাজতে তার গেল।

"শেষে আমরা গোকুলকে ডাকিরে বোঝাতে চেষ্টা করলুম, কিন্তু সে বাগ মানলে না। বুড়োর নাম যে রামশরণ পাল, এ কথা সে স্বীকারও করলে না বা অস্বীকারও করলে না; কিন্তু সে জোর করে বলতে লাগল যে বুড়ো তার দাদাস্বভ্রন, ভূতোর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

"এই রকমে দিন যায়,—এক দিন সন্ধ্যের পর আমরা চা খাচ্ছি, ভূতো কি গোকুল কেউ নেই, এমন সময় ক্লাঠি ঠক্ঠক্ করতে করতে সেই বুড়ো সশরীরে দোকানে এসে এক পেরালা চা ফরমাজ করলে, আর বেঞ্চিতে থপ করে বসে পড়ে কাস্তে স্থরু করে দিলে! আমাদের মুক্ত তথন কথা নেই, থালি

এ ওর মুখ চা**ও**য়া-চাওই করছি। হঠাৎ ক্রাড়ার বুদ্ধি যোগাল, চট করে উঠে সে ভূতোর সন্ধানে দৌড়ুল।

"দেখতে দেখতে ভূতো এসে হাজির। বুড়োকে দেখেই একেবারে ভূমিষ্ঠ হয়ে পারে জড়িয়ে ধরে প্রণাম করে ধূলো -নিলে। বুড়ো জিজ্ঞাসা করলে, 'তুমি কে ?'

"ভূতো বল্লে, 'জ্যাঠামশাই, আমায় চিনতে পারছেন না ? আমি যে ভূতনাথ পাল, আপনার কনিষ্ঠ শিবশরণ পালের ছেলে, আমি যে আপনাকে গুজরানওয়ালায় চিঠি 'জিংখছিলুম---'

"বুড়ো বল্লে, 'হাা, হাা, তোমার চিঠি পেরেই আমি সেখানকার চাটিবাটি তুলে এসেছি,—সে গন্ধাহীন দেশে শেষ বয়সে আর থাকতে ইচ্ছে হন্দনা। কিন্তু এথানে এসে আমার ছেলেবেলার বন্ধু এপরাণমগুলের ছেলে গোকুলের কাছে ভোমার মতলব জানতে পেরে আর তোমার মুখ দর্শন করতে ইচ্ছে করে না। আমার টাকাগুলোর লোভেই না তোমার এত দরদ উথলে উঠেছে, বটে? পাষণ্ড, আমি তোমার বাড়ী যাই আর তুমি আমার বিষ থাওরাও ?'

"ভূতো চীৎকার করে বল্লে, 'আপনার পা ছুঁরে দিব্যি করে বলছি, আমার সে মতলব নয়। দোহাই জাঠামশাই, আমার পারে ঠেলবেন না, আপনার শেষ বরেনে আমার সেবা করতে দিন। ঐ পাজি শয়তান গোকুলের প্রথা ভনবেন না, এখানকার সবাই জানে ও বাপের কুপুত্রের, ভূলেও একটা সত্যি কথা বলে না—'

"হঠাৎ ঝড়ের মতন গোকুল এসেই বুড়োকে জড়িয়ে ধরলে,—'এই যে, দাদামশাই, আপনি এথেনে, আমি খুঁজে খুঁজে হালাক-পালাক। এই কাসি নিমে কি একলা বেরতে আছে ? চলুন, বাড়ী চলুন—'

**"ভূতো পা হুটো জড়িয়ে ধরে বল্লে, 'কোথা** যাবেন জ্যাঠামশাই ? আমি আপনার বাবার বংশধর, অরমায় ফেলে আপনি কোথা যাবেন ?"

"তার পর যা আরম্ভ হল, তার কাছে কোথা লাগে মহাভারতের গজকচ্ছপের যুদ্ধ্ তোদের আজকালকার টগ অফ ওয়ার! গোকুল বুড়োর ছই বগল ধরে, আর ভূতো ভূ'পা ধরে বুড়োকে তো চ্যাংদোলার মত শুক্তে ভূলে ফেল্লে, তার পর টানা আর টানি, টানা আর টানি। বেঞ্চি উন্টে পড়লো, হুজনের চীৎকার আর বুড়োর কাসির ফাঁকে ফাঁকে

গালাগালিতে প্রিয়বাবুর দোকান সরগরম, রান্ডায় লোক জমে গেল; পাশেই একটা উড়ের তেলেভাজা ফুলুরির দোকান ছিল, মে তো ব্যাপার দেখে 'পওড়োলা, পওড়োলা' করতে করতে হারিসেন রোডের দিকে দৌড়ুল! হৈ—হৈ ব্যাপার, শেষে প্রিয়বাবু ছই ধমকে গোকুল আর ভূতোকে সরিয়ে বুড়োকে উদ্ধার করে বদালেন।

"বুড়োর তথন তুচোথ কপালে উঠেছে; হেঁপো-কেসো রুগী, কাসির ধমকে নাজেহাল। আমরা ,পাথা এনে হাওয়া করতে লাগলুম। অনেকক্ষণ পরে ঠাণ্ডা হয়ে বুড়ো তো আচ্ছা করে ভূতোকে একচোট গালাগালি দিলে। সে গালাগাল শুনলে মরা মাত্রষেরও বোধ হয় রাগ হয়, কিন্তু এমনি বিষয়ের লোভ, ভূতো একটা কথাও বল্লে না। তাড়াতাড়ি নিজের একাউণ্টে একষ্ট্রা হুধ চিনি দিয়ে এক পেয়ালা চা বুড়োকে দিয়ে ক্রমাগতই তার পা ধরতে লাগল। আমরা সবাই মিলে অনেক বুঝিয়ে বুড়োকে শাস্ত করলুম, এমন কি বুড়ো ভূতোর বাড়ী গিয়ে থাকতেও রাজি হয়ে গেল। কিন্তু সর্ত্ত করলে এই যে তার হাতবাক্স ছাড়া আর সব জিনিষ গোকুলের হেফাজাতে থাকবে, আর আপাতত: কাপড় চোপড় বিছানা পত্তর সবই ভূতোকে জুগিয়ে পেরমাণ করতে হবে বুড়োর বিষয়ের লোভ সে রাথে না। যদি সে টাকার কথা মুথে কথনো আনে, সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো চলে যাবে। ভাই—তাই, ভূতো ভাইজেই গাঙ্গী।

তথনকার মতন তো মধুরেণ সমাপয়েৎ,—বুক ফুলিয়ে **ভূতো গোকুলকে কলা দেখিয়ে জ্যাঠাকে নি**য়ে বাড়ী গেল। সেবা করার চোটে ভূতো যেন ডুমুরের ফুল হয়ে উঠল, তার দেখা পাওয়াই যায় না। পাড়ার নিতাই, ক্যাড়া, মাধবের মুখে শুনতুম, ভূতো, তার মা, স্ত্রী, সবাই মিলে রামশরণ পালের খুব যত্ন-আত্তি করছে। বুড়ো কিন্তু রোজই একবার করে গোকুলের বাড়ী যায়, জার নাঝে নাঝে টাকাটা সিকেটা ৰ্ভূতোর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে তাদের দিয়ে আসে! ভূতো ष्माপত্তি कन्नरमहे, कि টাকা দিতে না চাইলেই চলে যাবার ভন্ন দেখার। এক দিন শুনলাম, ভূতোদের অনেকগুলো সাবেক পিতল কাঁসার বাসন নিয়ে বুড়ো গোকুলদের দিয়ে এসেছে। ভূতোর মা মুখ ফুটে আপত্তি করায় মহামারি কাশু ঘটবার উপক্রম হয়েছিল।

মাস ছুই পরে একদিন সকালে গিয়ে শুনলাম, তার

আগের রান্তিরে বুড়ো হঠাৎ দম আটকে মারা গেছে,—শেষ রাত্রে ভূতো লোকজন নিয়ে পোড়াতে গেছে।

তিনটের সময় আফিষ থেকে বেরিয়ে, একবার ভূতোর বাড়ীর দিকে গেলুম। দেখি—ভূতোর বাড়ীর সামনে রিষম ভীড়,—ভূতো কাছা-গলায় দাঁড়িয়ে, তার চোথ মুথ দিয়ে আঞ্চন ঠিকরে বেরচ্ছে,—সামনে দাঁড়িয়ে গোকুল আর তার জন চার পাঁচ ইয়ার দাঁত বার করে হাস্ছে! বাড়ীর ভেতর থেকে ভূতোর মা চীৎকার করে গোকুলের চোদ্দপুরুষের ছেরাদ্দ করছে!!

"ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করার গোকুল থিল্ থিল্ করে হেসে বল্লে, 'আমি, ঠাকুর্দ্দা, ভূতোকে বারণ করতে এলুম, কেন কাছা গলার দিয়ে নিজের বাপ-পিতেমোর অপমান করছে,— ও রামশরণ পালের সঙ্গে ভূতোর কোন সম্পর্ক নেই ! আমি সনকবার বলেছি—তিনি আমার পরিবারের দাদামশাই, তা ও কথনো বিশ্বাস করলে না । ওর জ্যাঠার নাম রামশরণ বলে কি আর রামশরণ পাল থাকতে নেই ? কোথায়

গুজরানওলা জানিনা, কিন্তু আমার দাদাশ্বন্তর রামশরণ পাল তো চুঁচড়োর যণ্ডেশ্বরতলা থেকে আমার কাছে এসেছিলেন। যে হাতবাক্স ভূতোর কাছে আছে, সেটার ভেতর চিঠিপত্তর হুচারথানা যা আছে, দেখলেই সত্যি মিথ্যে জানতে পারুবে। তাই ভেতরে গিয়ে দেখে এসে মায়ে পোয়ে এত রাগ! আমার দাদাশ্বন্তর তোখোড় লোক, বয়েসকালে সমস্ত চুঁচড়োর্ লোককে জালিয়েছেন। আমার কাছে সব কথা শুনে বলেছিলেন, ভালই তো, দিনকত্ক ওর শাড়ে চেপে মজা করে থাকা যাক। তব্ ত আমি ভূতোকে বরাবর বারণ করে এসেছি, ও কিন্তু নিজেই যেচে বুড়োকে ঘাড়ে নিয়ে আমায় নিস্কৃতি দিলে। এখন রাগ করলে চলবে কেন।—'

"নে: তোরা সব গিল্প শুনেই হেসে গড়িয়ে গেলি, সেথানে হাজির থাকলে যে কি কর্তিস জানি না। সেদিন হাসির চোটে কল্টোলা ফাটবার যোগাড় হয়েছিল। তাই বলছি নিথলেকে সাবধান হতে—"

#### প্ৰেম

#### হুমায়ুন কবির

আমার অন্তর মথি' বেদনায় বাজে যেই গান প্রেম তারে কহি।

অনস্ত আঁধার ভেদি' ক্রি যুবে আলোর সন্ধান তুঃখ ব্যথা সহি'।

ভুলে যাই জীবনের ছোট ছোট রেদনার কথা স্বার্থের সংঘাত,

পুষ্পহাসি বিকশিয়া মুঞ্জরিয়া কণ্টকিত লতা ওঠে অকস্মাৎ।

সংসারের পথ মাঝে বারে বারে মূর্চ্ছি পড়ে হিয়া স্বপ্ন টুটে যায়,

দিনের আলোক নিভে, অন্ধকার ওঠে গুমরিয়া অঞ্চ লুটে হায়।

কণ্টক-বিকীর্ণ পথে প্রতি পদে আহত চরণ 🔪 রক্ত পড়ে ঝরি,

তরঙ্গ উদ্বেল সিন্ধু প্রতি পদে লজ্বিয়া মরণ চলে মোর তরী। .

নিমেষে নিমেষে শঙ্কা জাগে মোর সকল অন্তরে মনে লাগে ভন্ন,

আঁ াধারে বেড়ায় ফিরি' জীবনের গভীর গহবরে সন্দেহ সংশয়। জীবনের অর্থ খুঁজে চিস্তা মোর ব্যর্থ ফিরে আসে

চিত্ত দিশাহারা,

হঃথ বেদনায় ভরা এ ভূবন হেরিয়া হতাশে করে অশ্ধারা!

তারি মাঝে ক্ষণে ক্ষণে নিমেষের লাগি প্রাণে মোর গভীর অন্তরে,

কি স্বপ্ন নয়ন ছায়—চেয়ে থাকি আপনা বিভোর— স্বথ-অঞ্চ ঝরে।

যাহারা বেসেছে ভালো অন্তরে প্রেমের দীপথানি জালালো যতনে,

তাদের প্রেমের স্থতি অন্ধকারে জাগাইল বাণী আজি মোর মনে।

আমারো হৃদয় মথি' বেদনার বীণাতারে বাজে আনন্দ ঝঙ্কার,

সন্দেহ সংশয় চিন্তা মিটে যায় নিমেষের মাঝে অন্তরে আমার।

মনে হয় এ ভূবনে মৃত্যু আছে, ব্যথা জাছে জানি, জানি আছে ভয়,

তবু চিত্তে আশা জাগে, বাজে শুধু শেষহীন বাণী প্রেমের বিজয়।



## মানব-বিজ্ঞান

(Anthropology)

#### শ্রীচিত্তরঞ্জন রাম্ন বি-এ

মানব-বিজ্ঞানের উৎপত্তি

মানবের উৎপত্তি সম্বন্ধে পৃথিবীর প্রায় সুকল দেশের লোকের এই বিশ্বাস যে, প্রথমে ভগবান প্রকলন নারী ও একজন পুরুষ ফজন করেন; তাহাদের সস্তান-সন্ততিদের বংশ-রৃদ্ধি হবার দরুল কালক্রমে ধরাপৃষ্ঠ মানবে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। মহুসংহিতায়, বাইবেলে এবং অক্সান্ত পুরাতন পুস্তকে এই প্রকার বিশ্বাস দেখতে পাওয়া যায়। প্রথম মানব আমাদের চেয়ে অনেক উন্নত, জ্ঞানী, ভগবানের প্রিয়পাত্র ও সর্বব্রহার গুণের হারা অলক্কত ছিল; মানব ক্রমশঃ পাপে লিপ্ত হয়ে সেই পূর্ণাবন্থা হতে এই বর্তমান অবস্থায় এসে পড়েছে।

খৃষ্ট-পূর্বে ৫৩ সালে গ্রীক কবি লুক্রেসিয়াস (Lucretius)

এক কবিতায় কিন্তু এক নৃতন কথা লিখে গিয়েছিলেন।

তিনি লিখেছিলেন যে মানবের প্রথম পুত্রগণ অসভ্য ছিল,
বক্ত জন্তর মত্ত বিচরণ করত; চাষ করতে বা বন্ধ বন্ধন
করতে জানত না, উলক্ষ থাকত; গৃহ-নির্মাণ করতে
জানত না, বনে বা পর্বতের গুহার নিজেদের লুকিয়ে রাথত।

প্রস্তর-খণ্ড বা বৃক্ষের শাখা দিয়ে বক্স জন্ম শিকার করে এবং ফলমূল আহরণ করে জীবন-ধারণ করত। তাহার পর তাহারা ক্রমশ: গৃহ-ক্রিশ্মাণ, বন্ধ-বন্ধন এবং সন্ধি প্রস্তুত করতে শিখলে। নারী পুরুষ বিশাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পবিত্র স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করতে লাগল। ছেলে-মেন্নেদের সহাস্ত বদনে তাহাদের গৃহ আলোকিত হয়ে উঠল। পারিবারিক জীবনের মধুর স্পর্শ তাহাদের বর্ষরতার উপর কোমলতার ছাপ এনে দিলে।

খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৩৫ সালে হোরেস ( Horace ) এক বিজ-পাত্মক কবিতার আরও একটু এগিরে গিরে লিথেছিলেন যে, মানব যথন ধরণীর গর্ভ হতে জন্ম নিলে, তথন সে পশুর মত ছিল। তাহার আরুতি মাহুষের মত ছিল না। তাহার কথা বলবার শক্তি ছিল না। নথ ও মৃষ্টি ছারা পশুর মত ফুদ্দ করত, গর্বে নিশাযাপন করত। কালক্রমে সে ধীরে কথা বলতে শিথলে, গৃহ, বন্ত্রাদি নিশ্মাণ করতে জানলে, নগর নিশ্মাণ করে শক্ত হতে নিজেদের এবং জী-

পুত্র ও ধন-সম্পত্তি রক্ষা করতে আরম্ভ করলে, আইন কাহন তৈয়ার করে সমাজ গঠন করে বসবাস করতে লাগল।

খৃষ্ঠ-পূর্বে ৫০০ সালে এস্কাইলাসও (Æschylus) এইরূপ ভারের একটু আভাস দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু
এই সকল ধারণা কবির কল্পনা বলে লোকে ধরে নিয়েছে।
এর ভিতর যে কিছু সত্য থাকতে পারে, তার কল্পনাও কেহ
কোন দিন করে নি। তাহার পর বহু শত বংসর অতীত
হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এ বিষয়ে আর কেহ কিছু বলে নাই।

১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে এক পর্ভু, গীজ নাবিক আফ্রিকার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে সিম্পাঞ্জির কথা বলতে গিয়ে লিখেছিলেন যে, এই জন্তুর সঙ্গে মানবের এত সাদৃশ্য আছে যে, এই তুইয়ের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে; কিন্দ্র তাহার কথা হাস্যজনক বলো লোকে তাহা উড়িয়ে দিলে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে যথন অণুবীক্ষণ যন্ত্ৰ আবিষ্কৃত হল, তথন মানবের একটা দিব্য-চক্ষু লাভ হল। 'অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্ণারের পর প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের (natural sciences) চর্চা পূর্ণোত্তমে আরম্ভ হল। (Linaeus) নামক একজন প্রকৃতিবিদ সমন্ত প্রাণী ও উদ্বিদ-রাজ্যকে নানা শ্রেণীতে (class) বিভক্ত করলেন, এবং প্রত্যেক শ্রেণীকে আবার নানা বর্গে (order), এবং প্রত্যেক বর্গকে নানা পরাজাতিতে ( genus ), এবং প্রত্যেক পরাজাতিকে নানা জাতিতে (species) বিভক্ত করলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, এই সবগুলা জাতিকেই ভগবান স্ষ্টি করে ধরাপুঠে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। জীবের উৎপত্তির ধারণা তিনি বাইবেল হতে নিয়েছিলেন। যদিও তাঁহার ঐ. প্রকার বিশ্বাস ছিল, তথাপি তিনি পরোক্ষভাবে ক্রমোন্নতিবাদের একটু ইঙ্গিত করে গেলেন। কারণ তিনি তাঁহার শ্রেণী বিভাগে মানবের স্থান শুধু জন্তদের মধ্যে স্থাপন করলেন, তাহা নয়; পরস্তু তিনি মানব এবং নর-বানরদিগকে এক গণ্ডির ভিতর ফেল্লেন।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ফরাণী ক্রমোন্নতিবাদী বাফুনও (Buffon)
মানবের সঙ্গে পশুদের যে সম্বন্ধ রয়েছে, তাহার একটু ইঙ্গিত
করেছিলেন; কিন্তু সরকারী কাজে নিযুক্ত থাকার তাঁহার
গবেষণা অধিকদূর অগ্রসর হতে পারে নাই; কিন্তু ১৭৬৬
খৃষ্টাব্দে বনমান্ত্রষ (Orang) সম্বন্ধে তিনি যে গবেষণা করেছিলেন, তাহাতে তিনি লিখেছিলেন যে মানব এবং বনমান্ত্র

(লেজহীন বানর) একই পূর্ব্ব-পুরুষ হতে জন্মগ্রহণ করেছে।

বিখ্যাত ফরাশী বৈজ্ঞানিক কুভিন্নার (Cuvier) সেই সময়ে প্রথম তুলনামূলক দেহতত্ত্বের (comparative anatomy) ভিত্তি স্থাপন করেন এবং তাহার পর প্রাচীন জীবজন্তু বিষয়ক বিজ্ঞান-শান্ত্রের (Palaeontology) জন্ম দেন। পৃথিবীর স্তরে স্তরে প্রাচীন যুগের যে সমস্ত প্রাণী-কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, তাহা অধ্যয়ন করিয়া তিনি দেখিতে . পাইলেন যে, যে সকল প্রাণী যত নীচের মাটির স্তরে পা**্রমা** গিয়াছে, অর্থাৎ যাহারা যত পূর্ব্বযুগের, তাহাদের দৈহিক গঠনে বর্ত্তমান প্রাণীদের সহিত তত অধিক প্রভেদ। তিনি এই ঘটনাকে এই বলিয়া ক্রাখ্যা করিলেন যে, মাঝে মাঝে থণ্ড-প্রলারে দ্বারা এক এক যুগের জন্তুসমূহ (Fauna) ধ্বংস হয়ে গিয়েছে; এবং প্রলয়ের পর আবার নৃতন জন্ত-সমূহের সৃষ্টি হয়েছে। এক জাতি হতে যে অক্স জাতির সৃষ্টি হতে পারে, তাহা তিনি অস্বীকার করলেন ; অতএব ক্রমোল্লতিবাদকেও তিনি অস্থীকার করলেন। তাঁহার মতে সকল জন্তুরই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সৃষ্টি হয়েছে।

১৭৯০ খৃষ্টাব্দে গোথি (Goethe) উদ্ভিদের আকৃতি পরিবর্ত্তন (metamorphosis) লক্ষ্য করে বলিলেন যে, আমরা যথন উদ্ভিদের অক্ষ সকল একটীর সহিত অক্সটির তুলনা করি এবং তাহাদের মধ্যে কি ঐক্য আছে অহুসন্ধান করি, তথন আমরা দেখতে পাই যে, প্রথমে তাহারা সকলেই এক মৌলিক আকারে থাকে; এবং তাহা পরে আকারান্তরিত হয়ে নানা অক্ষের সৃষ্টি করে—যেমন একটী বীজপত্র ক্রমশঃ বর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হয়ে কাণ্ডে, শাখার, প্রশাখার রূপান্তরিত হয় । উদ্ভিদ-জগতে যেমন এইরূপ হয়, প্রাণীজগতেও তজ্ঞপ হয় । তিনি বলিলেন যে, জন্ধদের মাথার খুলি মেরুদণ্ডের একটা বর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত অবস্থা; এবং এই নিয়ম প্ররোগ করে তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন যে, এক জাতি বর্দ্ধিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়ে অক্ত জাতিতে পরিণত্ত হয়েছে । এইভাবে পৃথিবীর সমন্ত জন্ধদের সৃষ্টি হয়েছে—তাহারা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে স্প্র্ট হয় নাই ।

১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে এরাসমাস ডারউইন (Erasmus Darwin) তুলনামূলক দেহতব্দের আলোচনা করে বলিলেন যে, মানবের বাহ এবং পাখীর ডানার মধ্যে এত সাদৃত্ত

দেখা যায় যে, তাহাদের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন সংযোগ রয়েছে।

১৮০৯ খুষ্টাব্দে বিখ্যাত ফরাশী ক্রমোন্নতিবাদী ল্যামার্ক (Lamarck) জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলিলেন যে, একজাতি ক্রমোন্নতিতে অন্য জাতিতে পরিণত হয়েছে 🟲 আমরা যে নানাপ্রকার প্রাণীদের মধ্যে বৈদাদৃত্য লক্ষ্য করছি, তাহার কারণ, আমরা প্রাণী-জীবন অল্প সময়ের জক্ত এই অবস্থায় দেখছি। তাহারা পারিপার্ষিক আবেষ্টনের (environ--ment) জন্ম অবিরত পরিবর্তিত হতেছে; কিন্তু এত ধীরে সেই পরিবর্ত্তন হতেছে, যে তাহা আমরা টের পাই না। এক জাতি তাহার গুণাবলী তাহার বংশধরগণকে দিতেছে; এক্ষ. নৈসর্গিক কারণে তাহারা একট পরিবর্ত্তিত হতেছে; এবং তাহারাও আবার তাহাদের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত গুণাবলী তাহাদের বংশধরগণকে দিতেছে। এইরূপে বহু বৎসরে এক জাতি তাহার পূর্ব্বপুরুষ হতে বিভিন্ন হয়ে পড়েছে। পৃথিবীর সকল জাতিই এই ভাবে তিনি নির্ভয়ে ঘোষণা করলেন যে, মানব म्ब्रहे स्टाइट । নিজেই নর-বানরের (Anthropoid ape) বংশধর। তাহার মানসিক বৃত্তিগুলা ঐ সকল জন্তুদের চেয়ে বড় বেশী নয়; তাহাদের সহিত মানবের প্রভেদ শুধু পরিমাণে,— গুলে নয়। এই পরিমাণ কমবেশী পারিপার্ষিক আবেষ্টনের জক্ত হয়েছে। কোন অঙ্গের চালনার দরুণ তাহা পুষ্টিলাভ করেছে; এবং কোন অঙ্গের চালনা না করার দরুণ তাহা লুপ্ত হয়ে গিয়েছে; যেমন জিরাফ গলা উচু করে বৃক্ষের পাতা থেতে অভ্যাস করাতে বহুকাল পরে তাহার গলা এত বড় হয়েছে। এবং এক জাতি বানর লেজের ব্যবহার না করার দরুণ তাহা লুপ্ত হয়েছে। তিনি দেখালেন যে, মানব এবং নর-বানরের মধ্যে দৈহিক গঠনে এত সাদৃশ্য রয়েছে যে, মানব তাহাদের চেয়ে একটু পরিবর্ত্তিত অবস্থা বই নয়। মানবের ক্রমোন্নতিতে তিনি সোজা হয়ে দাঁড়াবার মধ্যে একটু গৃঢ় তত্ত্ব লক্ষ্য করলেন। বানরেরা মাঝে মাঝে দাঁড়াইতে পারে এবং ছেলেরাও সেই প্রকার করিতে পারে; কিন্তু বেশী দূর হাঁটিতে পারে না। মানব-শিশু কিছু দিন অভ্যাসের পরে হাঁটিতে পারে; এবং তাহাতেই মনে হয় যে, একজাতি নর-বানর ছেলেদের মত ক্রমশ: সোজা হরে হাঁটিবার শক্তি অর্জন করাতে, তাহাদের ছই হন্ত মুক্ত

হইল এবং অস্থান্ত অক্ষের পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। ছুই
হত্তের সাহায্য পেরে সেই জাতি পশুদের উপর প্রভুত্ব করে
পৃথিবীর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। পরে তাহারা সভ্যবদ্ধ
হয়ে বসবাস করতে আরম্ভ করলে; বাক্শক্তির বিকাশ
হওয়াতে মনের ভাবের আদান প্রদান করতে লাগল;
নানা প্রকার অভাব বোধ হওয়াতে শিল্পের দিকে মন নিবিষ্ট
করলে; এবং ক্রমশ: ক্রতকার্য্য হয়ে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার
করলে এবং ইহার ফলে তাহারা পূর্ব্বপুক্ত্রষ নরবানর হতে
বিভিন্ন হয়ে পড়ল।

ল্যামার্কের এই ক্রমোন্নতিবাদের বিরুদ্ধে কুভিয়ার তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং তর্ক-যুদ্ধে আহ্বান করাতে ল্যামার্ক তাহাতে যোগদান করেন। তাঁহাদের তর্ক-যুদ্ধ স্থাদীর্ঘ ছয় মাস কালব্যাপী ছিল; পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকগণ আগ্রহ সহকারে ইহা শুনিলেন। কুভিয়ার তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য এবং বহু তথ্য সংগ্রহের ফলে ল্যামার্ককে পরাভূত করে নিজের গৌরব পুন: প্রতিষ্ঠিত করেন। ল্যামার্কের ক্রমোন্নতিবাদ উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে ধ্লায় ধ্সরিত হয়ে য়ায়।

ল্যামার্কের কল্পনা প্রকাশিত হবার কিছু পরে ১৮২৮ সালে এবং ১৮৩৩ সালে ফ্রান্সে ও বেলজিয়ামে আদিম যুগের গুহাবাসী মানবের নির্ম্মিত দ্রব্য আবিষ্ণুত হওয়াতে মানবের প্রাচীন্ত সম্বন্ধে প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাওয়া গেল।

বুচার দি পার্থেজ (Boucher de Perthes) নামক এক অবসর-প্রাপ্ত ফরানী চিকিংসকের পুরাতত্ত্ব অফুসদ্ধান করবার ভারি থেয়াল ছিল; এবং তিনি তাহারই থোঁজ করে বেড়াতেন। ১৮৪১ খুষ্ঠান্দে তিনি এক মাটির ন্তরে পৃথিবী হতে পৃপ্ত বহু প্রাচীন কালের এক বৃহদাকার হস্তীর কন্ধালের সহিত একখানা পাথরের টুকরা আবিন্ধার করেন। তিনি সেই পাথরের টুকরার মধ্যে মানব-হস্তের কারিগরির চিহ্ন দেখতে পোলেন। আবিন্ধারের পরের বংসরেও সেই স্তর হইতে আরও অনেকগুলা সেই প্রকার কুঠার আবিন্ধত হয়। তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন যে, এগুলা আদিম মানবের হন্ত-নির্ম্মিত; কিন্তু লোকে তাঁহার এই মত গ্রহণ করিল না,—যদিও এখন তাহা মানবের নির্ম্মিত বলে স্থিরীক্বত হয়েছে।

্১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ডাসেলর্ডফে (Dusseldorf) নিরেন-ডার্থেল (Neanderthal) নামক স্থানে আদিম এক লুগু

মানবন্ধাতির প্রস্তরীভূত মস্তকের খুলি আবিষ্কৃত হইলে মানবের প্রাচীনত্বের এক নিশ্চিত প্রমাণ পাওরী গেল।

ল্যামার্কের থিওরী ভূতত্ত্ববিদ লায়েলের (Lyell) মনে দৃঢ্ভাবে অন্ধিত হয়। তিনি তুলনামূলক দৃহতত্ত্ব এবং ভূতত্ত্বের দিক দিয়ে এ বিষয়ের বিশদ ভাবে আলোচনা করেন। ১৪৬০ খুষ্টাব্দে তিনি "The Geological Evidences of the Antiquity of Man" নামক পুস্তকথানি প্রকাশ করেন এবং তদ্বারা ক্রমোর তিবাদকে বিজ্ঞানে প্রয়োগ করবার পথ উন্মুক্ত করেন। তিনি মাটির স্তর অধ্যয়নের পর কুভিয়ারের জলপ্লাবনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করে নানা প্রমাণ দেখালেন যে, পৃথিবী ক্রমশং নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে এই বর্ত্তমান অবহায় এসে পড়েছে, এবং কোন তথাকথিত জলপ্লাবন হয় নাই।

১৮৫৮ খুটান্দে মহামতি ডার্উইন (Charles Darwin) তাঁহার "Origin of Species নামক পুস্তক প্রকাশ করে? বৈজ্ঞানিক জগতে এক নৃতন আলোক প্রদান করেন। তিনি তাহাতে মানবের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন আলোচনা করেন নাই; কিন্তু তাহাতে এ বিষয়ের কিঞ্চিৎ আভাষ দিয়েছিলেন। লাথেলের পুস্তক প্রকাশিত হবার আট বৎসর পরে তিনি "Descent of Man" নামক পুস্তকথানি ১৮৭১ খুটান্দে প্রকাশ করেন।

ল্যামার্কের পর ক্রমোন্নতিবাদকে আর কেহ বিশেষভাবে প্রমাণ করিতে পারে নাই। ডারউইন বহু বংসর গবেষণা ও অধ্যবসারের পর ক্রমোন্নতিবাদ পুন: প্রতিষ্ঠিত করেন এবং বৈজ্ঞানিক জগৎ তাহা মানিয়া লয়। আমাদের মানব-বিজ্ঞান তাঁহারই ক্রমোন্নতিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সেই হতেই মানব-বিজ্ঞানের উৎপত্তি।

ডারউইন ল্যামার্কের ক্রমোন্নতিবাদই স্বীকার করেন; কিন্তু কি করে এক জাতি অন্ত জাতিতে পরিবর্ত্তিত হয়, সেই বিষয়ে ল্যামার্কের সহিত একমত হতে পারেন নাই। উ্থার মতে "প্রাকৃতিক নির্বাচন" (natural selection) এবং যৌন নির্বাচন (sexual sedection) দারাই তাহা সাধিত হয়। তাহার মূল স্ব্রগুলি এই—

১। উদ্ভিদ ও প্রাণী-জগতে দেখা যায় যে, তাঁছাদের বংশধরগণের মধ্যে সাধারণ এক মিল থাকিলেও, প্রত্যেকে প্রত্যেকের চেয়ে বিভিন্ন স্থাকৃতির হয়। তুটা জীব কখনও একপ্রকার হয় না। প্রত্যেকের কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত রূপ তাহার বংশধরগণের মধ্যে সংক্রমণ করে। এইরূপে বছ্পুরুষ পর তাহারা এও রূপান্তরিত হয়ে পড়ে য়ে, তাহাদের প্রথম জন্মদাতা হতে বিভিন্ন হয়ে পড়ে' এক নৃতন জাতির সৃষ্টি করে।

- ২। কোন অঙ্গের রূপান্তর যত অল্পই হউক না কেন, তাহা কোন বিশিষ্ট নিয়মে তাহার বংশধরগণের মধ্যে সংক্রমিত হতে পারে।
- ় ৩। ক্বত্রিম উপায়ে মানব হুটা বিভিন্ন জাতির স্থাবোধে এক নৃতন জাতির স্থাষ্ট করিতে পারে এবং তাহা মৌর্শিক জাতি হতে অনেক বিভিন্ন হয়ে পড়ে। একই জাতির মধ্যে সংমিশ্রণের দ্বারা এক স্থায়ী জাতির স্থাষ্ট করা ধায়।
- ৪। আমাদের এই পৃথিবী অপরিবর্ত্তনশীল নয়,
   ইহা সর্বদাই পরিবর্ত্তিত হতেছে।
- ে। উদ্ভিদ এবং প্রাণী এত বহুসংখ্যক সন্তানের জন্মদান করে যে, তাহাদের সকলের বেঁচে থাকা অসম্ভব। যদি একটা কড মাছের সমস্ত ডিমগুলা ছানায় পরিণত হত, তবে কয়েক বংসরের মধ্যে সাগরের জল কড মাছে পূর্ণ হয়ে যেত।
- ৬। যেহেতু একটা জাতির বংশধরগণ সকলেই একরক্ম হয় না, তথন তাহাদের মধ্যে প্রাকৃতিক নির্বাচন
  (natural selection) আরম্ভ হয়। ইহাদের মধ্যে
  যাহারা প্রকৃতিগত একটু সবল, তাহাদের জীবন ধারণের
  পক্ষে প্রকৃতি অমুকৃল হওয়াতে তাহারাই টিকিয়া ধার
  এবং অন্য সকলে ধরাপৃষ্ঠ হতে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করে।
- १। যাহারা এইরূপ টিকিয়া যায় তাহারা আবার তাহাদের গুণাবলী ভবিয়ৎ বংশধরগণের মধ্যে সংক্রমিত করে দেয়।
- ৮। বার বার এইরপ প্রাক্তিক নির্বাচনের ফলে প্রথমে বিভিন্নতার সৃষ্টি হয় এবং তাহা ক্রমশ: এক একটী স্থায়ী জাতিতে পরিণত হয়। অবশেষে বহুকাল পরে তাহারা পরস্পরে এত বিভিন্ন হয়ে পড়ে যে তাহারা এক একটী নৃতন জাতিতে পরিণত হয়।
- ৯। যদি আমরা স্বীকার করি যে কাল ন্যনাদি, তবে .ইহা অন্তমেয় যে, পৃথিবীতে যত সব বিভিন্ন প্রকার প্রাণী বা উদ্ভিদ আছে, তাহারা প্রথমে করেকটা অথবা একটা আদিম

জীব হতে এই প্রকারে বহুকাল ধরে প্রাকৃতিক নির্বাচনের करन रुष्टे श्रदाहा ।

"প্রাক্বতিক নির্কাচন" থিওরীর দারা অনেক ঘটনার ব্যাখ্যা করা যার না। ভারউইন এই ক্রটি দেখতে পেরে "যৌন নির্বাচন" (sexual selection) থিওরীর আশ্রয় তিনি বশ্লেন যে অনেক প্রাণীর মধ্যে গ্রহণ করেন। দেখা যায় যে, একটা স্ত্রী-প্রাণীকে লাভ করিবার জন্ম পুরুষদের ভিতর যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং সেই যুদ্ধে যে জয়ী হয় স্ত্রী-প্রাণী তাহাকেই প্রেমদান করে। বিশেষ কোন গুণ (শক্তি অর্থবা আক্রমণের উপযুক্ত অস্ত্র ) থাকার দরুণ নিশ্চয়ই সে জরী হয়। তাহার সম্ভান-সম্ভতিতে সেই গুণাবলী সংক্রমিত হয়ে তাহাদিগকে আরও উপযুক্ত করে তুলে এবং বহুকাল পরে এইরূপ পরিবর্ত্তনের ফলে এক নৃতন জাতি গঠিত হয়। এই নির্ব্বাচনে নারী উদাসীন থাকে। অনেক সময় দেখা বার যে পুরুষ ও নারী পরস্পর পরস্পরকে নির্বাচন করে লয়। অনেক জাতির প্রাণীর মধ্যে দেখা যার যে নারীই নিজের चारीन टेम्हान्र्यात्री कान विश्व भूक्यक वाहिया नग्र। এখানে পুরুষ উদাসীন থাকে অথবা নারীর কুপা লাভ করবার জক্ত নানা প্রকার হাবভাবে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করে। দৈহিক সৌন্দর্য্য, গায়ের রং, গায়ের স্থগন্ধ বা স্থক্তের দ্বারা পুরুষ নারীকে মোহিত করতে, 5েষ্টা করে। কোন-না-কোন গুণে মুগ্ধ হয়ে নারী বছর মধ্যে একটী পুরুষকে বাছিয়া লয়। তাহাদের বংশ্বরগণও পিতার হুসই গুণাবলী প্রাপ্ত হয় এবং বংশামুক্রমে তাহা অধিকতর পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে এক নৃতন জাতিতে পরিণত হয়।,

ডারউইন যে ক্রমোন্নতিবাদ প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তাহা বৈজ্ঞানিক জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল; কিন্ধ তিনি যে এই ক্রমোন্নতি প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন এবং যৌন নির্ব্বাচন দ্বারা ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন, তাহা এথন অনেকেই স্বীকার করেন নানা বৈজ্ঞানিক তাঁহার পর নানা থিওরী বাহির করেছেন এবং ভবিয়তে আরও বাহির হবে; কিন্তু সকল रेवछानिकरे रेश चौकांत्र करतन एर, এक आपिम জीवांग হতে ক্রমোন্নতির ফলে মানব ও সকল প্রাণীর উদ্ভব হয়েছে।



বৈরাগ্য-সাধন

শিল্পী---থীবুক্ত স্থীর-রঞ্জন থান্তগীর

## নিখিল-প্ৰবাহ

#### 'শ্রীহেমন্ত চটোপাধায়ে

#### দমুদ্রতলের কথা—

ডাঃ উইলিয়াম চিব নামক একজন মার্কিন বৈজ্ঞানিক সমুদ্রের ১ মাইল নীচে নামিবার জন্ম এক উপায় ঠাওরাইয়া সিলিগুার এবং কাচ এমন করিয়া তৈয়ার হইবে যে, এই

দড়ির সাহাব্যে এই সিলিগুার জলের মধ্যে ৫০০০ ফিট নীচে পর্যান্ত নামাইয়া দেওয়া যাইতে পারিবে। ইস্পাতের

সমুদ্রতলের কথা

তুইটি পদার্থ এত নীচে **জলে**র ভীষণ চাপ সহু করিতে পাক্সিনে লোহার দ্বডির মধ্যে मित्रा টেলিফোন তার থাকিবে। অক্সি-জেনের কল সিলিগুরের ভিতর থাকিবে বলিয়া হাওয়ার জক্ত অস্ত কোনো ব্যবস্থা করা হইবে না, তাহার দরকারও হইবে না। ইহাতে সিলিগুার নামাইবার কাজ বহু পরিমাণে সরল হইবে।

জলের এত নীচে এ পর্যাস্ত কেহ নামিবার কল্পনা পর্যান্ত করে নাই। জলের নীচে এতদূর নামিয়া কোনো দিক দিয়া কোনো লাভ নাই বলিয়াই এই কার্য্যে এতদিন হাত দেয় নাই।

ডাঃ চিব বলিতেছেন যে জলের এতদুর নীচে আশ্চর্য্য আশ্ৰ্য্য নানাপ্রকার মাছ এবং অক্তাক্ত নানাপ্রকার বিচিত্র জীবজন্ত বাস করে। এমন অনেক মাছ আছে যাহাদের দেহ হইতে একপ্রকার ফিকা-সবুজ আলো বাহির হয়। এই সকল মাছ জলের বেণী উপরে বাঁচিতে পারে না। কিন্তু ডাঃ চিব একবার এইপ্রকার একটি মাছকে

√ছেন্। • কাচের জানালাযুক্ত একটা ইস্পাতের সিলিণ্ডারের, **জলের উপরে তুলিয়া প্রার ১**• মিনিট বাঁচাইয়া রাখিতে মধ্যে বসিবার ব্যবস্থা পাকিবে। জাহাজ হইতে লোহার পারিয়াছিলেন। এই মাছটির দেহ হইতে ফিকা-সবুজ

আলো বাহির হয়। বিভিন্ন প্রকার মাছের দেহ হুইতে বিভিন্ন প্রকার আলো বাহির হয়। সমুদ্রের তলায় ভীষণ অন্ধকার। মাছের দেহ হইতে এই স্বাভাবিক আলো বাহির হয় বলিয়া তাহারা চলাফেরা এবং থাগুসংগ্রহ সহজেই করিতে পারে।

এতদিন পর্যায় মাম্বের চোথে পড়ে নাই। সমুদ্রতলের দৃশ্যাবলীর বর্ণনা তিনি টেলিফোন সাহায্যে বিচিত্ৰ লোককে বলিবেন—তাহারা তাহা লিপিবন্ধ উপরের করিবে।



সমুদ্রতলের জীবজন্ত ও উদ্ভিদ

ডাঃ চিব আশা করিতেছেন যে এইবার জলের নীচে হইতে তিনি যাহা সংগ্রহ করিবেন, তাহা



তা' দিয়া Eel মাছের ডিম ফোটানো

## আগুনলাগা বাড়ী হইতে নীচে নামিবার অভিনব উপায়—

বাড়ী হইতে আগুনলাগা লোককে নীচে নামাইবার জন্ম দড়ি ব্যবহার করা হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে একটি নৃতন উপায় আবিষ্কার হইয়াছে। একটি লম্বা থলিয়ার মধ্যে লোককে চারিদিকে দডির সাহাথ্যে বেশ ভাল করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইবে। তার পর থলিয়াকে मू ज़ियां (म ७ यां २ देव । र्या ३ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्या १ व्य



আগুনলাগা বাড়ী হইতে নীচে নামিবার সহজ উপায় চারতলা পাঁচতলা বাড়ী হইতে থুব সহজেইলোককে নীচে নামান যায়।

### ধাতুর অভিনব ব্যবহার —

ক্রোমিয়ম ধাতৃ নতুন না হইলেও ইহার নাম আমরা অনেকেই কোঁধ হয় জানি না। এই ধাতু অতি অন্তৃত। ইহার ব্যবহার ভাল করিয়া আরম্ভ হইলে ধাতু জগতে বুগাস্তর



কোমিয়ামের গিল্টি করা তৈজসপত্র আদিবে ৷ নিম্লিখিত ক্ষেকটি কথা হইতে এই ধাতুর সামাক্ত পরিচয় পাওয়া বাইবে—

- ১। ক্রোমিয়নের রং প্ল্যাটিনামের মত।
- ২। কঠিনতম ইম্পাত অপেক্ষাও ইহা কঠিনতর।
- ঁ০। ইহা লোহা, ইম্পাত, তামা, পিতল ইত্যাদি ধাতুর উপর "প্লেট" করা যার।
- 8। ইহার উপর লোনা জলের কোন প্রভাব নাই। কেবলমাত্র বিশেষ দুইটি এ্যাসিড ছাড়া অন্ত কোনো অ)†সিডেরও ইহার উপর কোনো প্রভাব নাই।
- ধ। ইহাতে কোনো প্রকার **আঁচড় লাগে না**। ইহাকাচ টাকতে পারে।

৬। ৩০০০ ডিগ্রি তাপে ইহা গলে। ইহার ক্ম তাপে এই ধাতুর কোনো ক্ষতি হয় না।



বিশুদ্ধ ক্রোমিয়াম ধাতু দারা কাচের উপর দাগ কাটা যে সকল ধাতু নির্দ্মিত দ্রব্যের ব্যবহার খুব বেশী, এখন হইতে সেই দকল ত্রব্য ক্রোমিরাম-প্রেট করাইয়া লইলে, তাহার আর ক্ষর বলিয়া কিছু হইবে না। কড়াই, তাওয়া ইত্যাদি বাসনের হাজারবার আগুনে পুড়িলেও কোনো প্রকার পরিবর্ত্তন হইবার আশস্কা থাকিবে না। একজন মোটরকারওরালা মোটবের সুমন্ত কলকভা ক্রোহিয়ম প্লেট

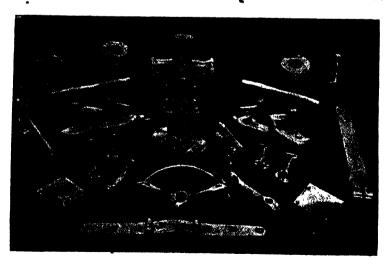

ক্রোমিয়ামের গিল্টি করা মোটর-বোটের ধাতব অংশ সমূহ লোণা জলে ইহাদের কোন ক্ষতি হয় না

করিয়া তৈরী করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহা সম্ভব হইলে গাড়ীকে একরকর্ম চিরস্থায়ী করা চলিবে। ছড, গদি ইত্যাদি সামান্ত হ-একটি জিনিস ছাড়া আর কিছু বদলাই-বার প্রয়োজন কোনো দিনও হইবে না। ছুরি, কাঁচি,



ক্রোমিয়ামের কলাই করা মোটর গাড়ীর আলো ও আরু ইহাতে মরিচা ধরে না

হাতা, বেড়ী ইত্যাদি, দকল প্রকার কলকন্তা, রেল গাড়ীব চাকা, রেল লাইন ইত্যাদি সকল জিনিসকেই ক্রোণিয়ন প্লেট করিয়া লইতে পারিলে—সবই চিরস্তায়ী **হইবে বলি**য়া

মনে হয়। বাসনপত্রে কোনো প্রকার খাগুর্টীযের দাগ লাগিবে না বলিয়া তাহাদের শুকনো ক্রেরিবার জন্ম ঝাডনেরও দরকার হইবে না।

#### অভিনব খেলনা---

ছবিতে একটি অভিনব থেলনা দেখুন। পাশের মই দিয়া ঐ পাকান জিনিসটির উপরে পৌছান যায়। ঐথানে উহার মধ্যে বদিবামাত্র ছেলে পাক খাইতে খাইতে নীচে নামিরা আসিবে। তৃইপাশে খেরা আছে



যূর্ণি সিঁ ড়ি—ছেলেদের খেলনা বলিয়া ছিটকাইয়া পড়িবার কোনো আশল্পা নাই। আমাদের দেশে এই থেলনাটি চালাইলে মন্দ হয় না।

#### মেরামতের জন্ম মোটর গাড়ী উঠাইবার কল—

মোটরকার মেরামত করিবার জ্বন্স অনেক সময় মিস্তিকে গাড়ীর নীচে ঢুকিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া কাজ করিতে হয়। ইহাতে এক ঘণ্টার কাজে পাঁচ ঘণ্টা লাগে, এবং মিস্তিকে

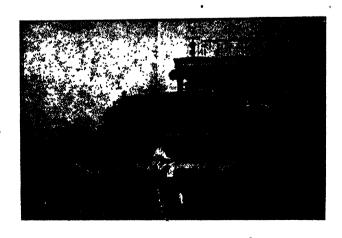

মেটির গাড়ী তুলিবার জ্ঞাক-কল

অত্যন্ত কষ্ট সহিয়া কাজ করিতে হয়। একজন ইঞ্জিনিয়ার নোটর গাড়ীকে তুলিয়া রাধিবার জন্ম একপ্রকার কলের আবিকার করিয়াছেন। ইহাতে মিস্ত্রি নোটরকারের তলায় বিস্থা আরামে কাজ করিতে পাইবে। কলটি এমন ভাবে তৈরী যে একজন লোক সহজেই ইহার উপর মোটর রাথিয়া তুলিতে পারিবে। হঠাৎ গাড়ী পড়িয়া যাইবারও ভয় নাই। পথ-নির্দ্দেশক চিহ্ন

জার্মাণীর এক•গ্রামে মোটরকার এবং বিদেশীদের রাস্তা চিনাইবার জক্ত একটি অস্তৃত পথ-প্রদর্শক মূর্ত্তি রাখা



পথনির্দেশক কাঠের প্রহরী

হইরাছে। ইহার তিনটি হাতে পথের পরিচয় লেখা আছে।
মুগুটি মাঝে মাঝে হাওয়াতে নড়ে। তাহাতে মনৈ হয়

যে সে ঘাড় নাড়িয়া পথ বলিয়া দিতেছে। এটি একটি
অতি অন্তুত জিনিস।

## আকাশের গায়ে ফ্ট্যাচুর প্রতিবিম্ব—

ফিলাডেলফিরা সহরের উইলিয়াম পেন্ ষ্ট্যাচুকে একবার বিশেষ করিয়া আলোকিত করা হয়। হঠাৎ সকলে দেখিল আকাশের বহু উচ্চে মেঘের উপর আর একটি ষ্ট্যাচু ঝুলিতেছে। ইহা কোনো যাল্লকরের কাণ্ড বলিয়া মনে হইল। বান্তবিক পক্ষে ইহা ষ্ট্যাচুর প্রতিবিম্ব—তীত্র আলোকের সাহায়ে মেঘের গায়ে প্রতিফলিত হয়।

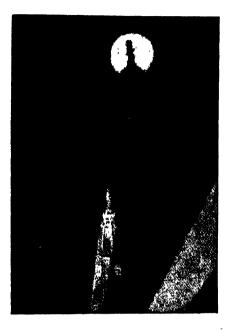

মেন্বের গায়ে প্রতিফলিত প্রতিবিষ রেড ইণ্ডিয়ান র্সকতা—

একজন লাল-মান্থৰ (আমেরিকার) নিজের কার্য্য-}
কল,প, বীরত্ব সখন্ধে বড়াই করিয়া সকলের কান ঝালাপালা
করিয়া দিয়াছিল। ইহাকে ঠাট্টা করিবার জন্ম তার গ্রামবাসীরা



মুথ-সর্বস্থ "হামপদ রায়!"

একটি কাঠের মূর্ত্তি তৈয়ার করে। মূর্ত্তিটির সর্ব্বাপেক্ষা মঞ্জার জিনিস হইতেছে তাহার প্রকাণ্ড মুখ। ইহার মানে এই যে লোকটি মুথ-সর্বস্থ। ইহা বহু শত বৎসর পূর্বে নির্মিত হয়। বর্ত্তমানে ইহা নিউ ইয়র্কের এক যাত্রঘরে আছে।

পড়িয়া ছিল। জাহাজ্থানিতে কয়লা বোঝাই করা ছিল। ক্রমাগত জলে ঠোকর লাগিতে লাগিতে অবশেষে জাহাজ-থানি হুইভাগে বিভক্ত হুইয়া ভাঙ্কিয়া গেল। এরক্স ভাবে চেউএর ধার্কায় জাহাজ ভাঙ্গার কথা প্রায়ই শোনা বায় না।



তুহভাগে বিভক্ত জাহাজ

## জাহাজ তুই ভাগে বিভক্ত

#### বিরাট চিত্র

ড্যালিসিয়া নামক একথানি জাহাজ বারি দ্বীপের কিনারায়

একৰল মার্কিন যুদ্ধ-জাহাজ অপ্তেলিয়ার বেড়াহতে যায়।

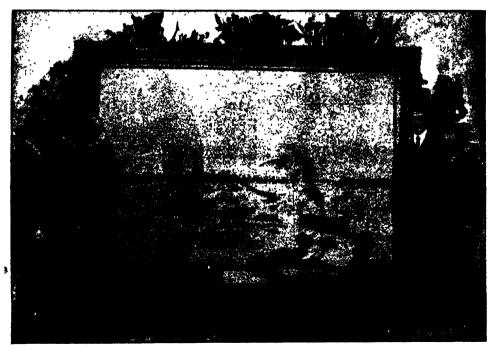

মার্কিন রণতরী-বহরের বিরাট-চিত্র

এই ঘটনা স্মরণ রাখিবার জন্ত নিউ সাউথ ওয়েল্দ্এর একজন শিল্পী, চার্লস ব্রিরাণ্ট, যুদ্ধজাহাজগুলির এক প্রকাণ্ড ছবি জাঁকিয়া তাহা মার্কিন প্রেসিডেণ্ট কুলিজকে দান করিয়াছেন। পাশে দণ্ডায়ম্বান লোকগুলির সহিত তুলনা করিলে ছবিথানির পরিচয় পাইবেন।

#### পাহাড কাটিয়া ভল্লনা-স্থান

কালিফোর্নিয়ার সান ডিগো নামক স্থানের নিকটে একটি ১৩৮০ ফিট উচ্চ পাহাড় কাটিয়া ঈষ্টার পর্ব্ব উপলক্ষে প্রার্থনা করিবার স্থান করা হইয়াছে। পাধর কাটিয়া বসিবার স্থান এবং কনক্রিট ঢালিয়া সিঁড়ি তৈয়ার করা

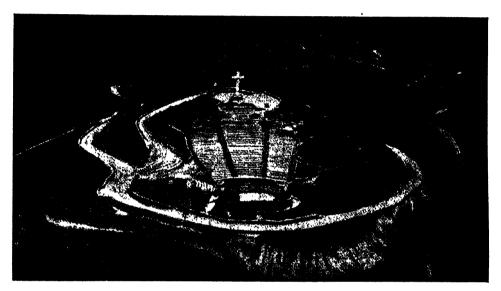

পাহাডেৰ উপৰ ভজনা-স্থান

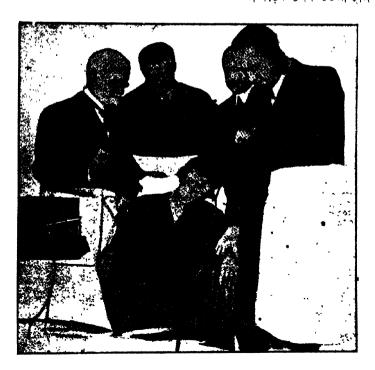

ঘুম-পাড়ানি কল

হুইরাছে। এই স্থানে ২০০০ লোক বসিয়া প্রার্থনা করিতে পারিবে। এই স্থানটির দৃশ্য বড় মনোরম। দূর হুইতে ইহাকে অতি বিচিত্র, দেখায়। ছবিতে ইহার কিছু পরিচয় পাইবেন।

#### ঘুম পাড়ানি কল

একজন ফরাসি বৈজ্ঞানিক একটি ঘুম পাড়ানি কল আবিদ্ধার করিরাছেন। এফ কালো ব্যাণ্ডের মধ্যে একটি নীল আলো আছে। ইহা নিদ্রার্থীর চোথের উপরে ধরা হয়। ইহার সঙ্গে একটি কাঁপানি-কল যুক্ত আছে। এই আলো এবং কাঁপানির ফলে লোকে আট মিনিটের মধ্যে গভীর নিদ্রামগ্ন হইয়া যায়।

## বিবিধ-প্রসঙ্গ

#### ৰাণিজ্যে ব্যাহের প্রভাব

#### শীবিনয়ভূষণ মজুমদার, এম-এ

₹

পূর্ববত্তী প্রবন্ধে সাধারণ ভাবে, বান্ধ টাকার বোগাড় করিয়া বাণিজ্যের সাহার্য্য করিতে পারে ইহা বলা হইয়াছে। কি কি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে বাদক এই সাহায্য করে ও দেশের বাবসার উপর এই সাহায্যেব কি প্রভাব,—বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার কিঞ্চিৎ আভাব দিতে প্রয়াস পাইব।

স্কল-পাঠ্য ইংলধ্রের ইতিহাসে য়েদিন পড়ান হইল-১৬৪৯ খঃ অবেদ Bank of England স্থাপিত হয়, শিক্ষক মহাশয় বলিয়া দিলেন ... ইচা একটী বিশেষ ব্যাপার-সকলেরই ইহা মনে রাখা দরকার। কি জন্ম শিক্ষক মহাশর ইহাকে একটী বিশেষ ব্যাপার বলিলেন, তাহা বুঝাইয়া দিলেন না। আমরা মনে করিলাম, বাৎসরিক পরীক্ষায় এই ঘটনাকে একটা বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হইবে : সেই জক্তই হয়ত শিক্ষক মহাশয় ইহাব কৌলিনা আখ্যা দান করিলেন। তার পর পরীক্ষাস্তে সমস্ত এক প্রকার ভূলিয়াই গেলাম। সময়ের ফেরে আবার এক দিন এই ছাত্র ও শিক্ষক সম্বন্ধ উণ্টাইয়া হইল আমি শিক্ষক ও আমার শ্রোতা কোনও কলেজের ইতিহাসের ছাত্রবন্দ। প্ৰশ্ন হইল - Bank of England স্থাপিত হওয়া Englanda একটা বৃহৎ ব্যাপাৰ কেন ? William III তথন নিজের রাজত রক্ষাব জন্ম চিস্তিত ও বিপন্ন। Patterson এই ব্যাক্ত স্থাপন করিয়া অর্থ-দাহায্য দাবা তাঁহাকে অর্থ-চিন্তা হইতে মুক্ত না করিলে Englandএর যে কি হইত, তাহা বলা যায় না। এই Bank of England এর স্বারাই England এর মান ও মর্যাদা রক্ষা পাইয়াছিল। এই ব্যাপারটিকেই একট, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বর্ণনা করিলাম। Pattersoncক দ্রদর্শী, यरम्थ हिटेडरी इंडामि आशा निया आंतु १ वर्षे, त क्लाइंस उभनकात মত-নিজের মনকে ভাল রকম বুঝাইতে না পাবিলেও-ছাত্রদিগকে বুর্ঝাইয়া দিলাম, কিংবা বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। বাস্তবিক পক্ষে Patterson দেশ-হিতৈবিতার জন্মই এই Bank স্থাপিত করিয়াছিল কি না তাহা সম্পেহের বিষয়। রাজা তথন ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ-নিরত. টাকাকড়ির সেরাপ বচ্ছলতা নাই, অণচ অর্থবল না হইলে সৈন্মবল হয় না। কাজেই তিনি টাকার সন্ধান করিতেছিলেন। Patterson এই সময়ে ১.২০০.০০০ পাউগু (প্রায় ১৮০ লক টাকা ) গবর্ণমেন্টকে যোগাড করিয়া দিতে সীকুত হইলেন। যাঁহারা সন্মিলিত হইয়া এই টাকা দিতে প্রস্তুত হইলেন, টাহাদের নাম হইল Bank of Englandএর গভর্বর ও কোম্পানী। তাহাদের সমস্ত টাকা গভর্ণমেন্ট শতকরা বার্ষিক ৮১ টাকা হার হলে ধার লইয়া Bank of Englandছে ১২ বৎসরের জন্ত কতকগুলি বিশেব হ্বিধা প্রদান করিলেন। তার পর সময় সময় এই হবিধা পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে এই হইল Bank of Englandএর উৎপত্তির ইতিহাস। ট্যাক্স প্রভৃতি স্থাপন ও আদার করা সময়-সাপেক্ষ; কিন্তু এই প্রকার জাতীয় বিপদেব সময় কর্থের প্রয়োজন নিতা। এই অর্থ-সমস্তা হইতে গভর্ণমেন্টকে মুক্তিদান করিয়া Bank of England William IIIএর উপকার করিল, ও Englandকে বৃদ্ধে জয়লাভ করিতে সহায়তা করিল। কেবলমার এই সাহায়োর কারণ বলিয়াই কিন্তু Bank of Englandএর স্থাপন একটা বিশেষ ঘটনা বলিলে ইহার বিশেষত্বের সমাক উল্লেখ করা হয় না।

এই ব্যাস্ক স্থাপিত হওয়ার পূর্বের ইংলঙের বণিকগণ বাণিজ্যলন ষ্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি নিরাপদে ( Safe cut ody ) রাখিবার জল্ঞ সরকারি টাকশালে গচ্ছিত রাখিত। কিন্তু Charles I এই গচ্ছিত দ্বব্য আন্মসাৎ করিয়া গভর্নেন্টের প্রতি প্রজার বিখাসের মূলে ক্ঠারাঘাত করেন ৷ কিন্ত বিশ্বাস্ট গ্রন্থনেণ্টের ভিত্তি। এই ভিত্তি ক্রমে ক্রমে তুর্বল হইরা পড়িলেট দেশ বিপ্লবের পথে অগ্রসর হইতে থাকে। কাজেই যাহারা কোন কার্যা দারা গভর্মেণ্টের প্রতি এই লুপ্ত বিশাসের উদ্ধার করে তাহার। দেশেব সম্মানার্ছ। Pattersonএর কীর্ত্তির বিশেষত্ব এই বিখাদের পুনরুদ্ধার। বাহিরের দিক দিরাও এই ঘটনার বিশেষত আছে। দেশের Credit বাহিরে তথন নষ্ট হইয়াছিল। অনেকে মনে क्रिटिक्न William III श्रकार मन আकृष्टे क्राउन नारे। कार्करे कान मक मननवल एम आक्रमण कैतिल मश्क् England तालात পক্ষ পরিত্যাগ করিনে। কিন্তু যপন দেখা গেল, গভর্ণমেণ্টের পক্ষে কেবলমার William III নহেন, দেশের প্রজাগণও [তাহাদের সন্মিলিত অর্থবল লইয়া দুখায়মান. — তথন বাহিরেও এই দেশের প্রতি তাচ্ছিলাভাব দুবীসূত হইরা গেল। যুদ্ধ-বিগ্রহের শাস্তি হইলে Englandএর বণিকগণ টাকার পরিবর্জে এই ব্যাঙ্কের Note ব্যবহার করিতে লাগিলেন। এই নোটের চলনই সর্বাপ্রধান ব্যাপার। কথা থাকিল, এই নোটের পরিবর্ডে Bank যে-কোনও সময় সোণা দিতে বাধ্য থাকিবে । কিছু প্রকৃত পক্ষে এই অঙ্গীকার পালনে Bank সমর্থ কি না, তাহা কেহ পরীকা করিতে যার না। একবার বিশ্বাস জন্মির। গেলে লোকে নির্কিবাদে ইহা স্বীকার कत्रित्रा नत्र, त्य চाहित्तहे त्रांगा शांखत्रा गाहित्य। कात्महे वााच-लाउँ नगम

টাকার স্থায় চলিতে থাকে। ভাল বিশ্বাস জন্মাইতে পারিলে তহবিলে টাকা যৎ-সামান্ত থাকিলেও নোট চলনের কোন বাধা থাকে না। কিন্ত विरम्पन ना है हान ना । विरम्पन अन्न अर्थ अहमन अधिया प्राम এই নোট চলিতে পারে। গভর্ণমেন্টের পক্ষে ইহাতে বিশৈষ স্থবিধা,— ইচ্ছা করিলে সুমন্ত সোণা সমুজ-পারে পাঠাইয়া কাগজ দারাই দেশৈর অভাব মিটাইতে পারে। ইহা কতদুর সম্ভব, ও সোণার কত অংশ হাতে রাখা উচিত, ট্রহা বিষয়ান্তর হইয়া পড়ে। রাজা কিন্দা গভর্ণমেন্ট যেমন টাকার পরিবর্ত্তে নোটের ব্যবহার ঘারা কাজ চালাইয়া লয়, জনসাধারণ কিয়া বিশিক্গণ "cheque" দারা সেই কাজ করিয়া থাকে। Bankএ টাকা জমা থাকিলে Depositorগণ এই চেক কাটিবার অধিকারী : কিন্তু সব সমরেই বে জমা টাকার উপর চেক কাটা হইয়া থাকে বা হইতে পারে, তাহা নহে। Bankএর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকিলে ও নিজের ব্যবসায়ে সততা ও কাৰ্য্যক্ষমতা ৰাবা Bankএ ও বাজাৱে credit জন্মাইতে পারিলে, জমা ব্যতিরেকেও একটা নিদিষ্ট সীমা পথ্যস্ত চেক কাটিবার অধিকার দেওয়া হইয়া থাকে। Scotlanc এ এই প্রকার credit এর উপর চেকের বছল প্রচলন আছে। এই প্রকার credii এর উপর চেক কাটাকে overdraft বলে। এই verdraft না থাকিলেও চেক ছারা অল সময়ের জন্ম প্রায় অজ্ঞাতসারে টাকা ধার লওয়ার কার্য্যই হইয়া থাকে। স্থান ও কাল অনুসারে চেকগুলি ২।১ দিনের জন্ম হাও নোটের ন্যায় কাধ্য করে। হাও নোট ওনিলেই কিন্তু একটা বিশেষ কিছু বলিয়া মনে হয়। যিনি উহা গ্ৰহণ করিবেন, তিনি সাত পাঁচ অনেক ভাবিতে বসেন। কিন্তু চেক দারা সেই काक रुरेलिও रेरा निर्किताल চलिया याय। এर यह जमस्यत क्रम्य credi.ই ব্যবসায়ের আণ। আর এই জন্মই cheque এর এত আদর। মনে করুন, একজন বণিক এক কিংবা হুই দিন পরে টাকা পাইবে, এই-রাপ সর্ত্তে কিছু মাল বিক্রয় করিল। এমন সময় সে সংবাদ পাইল-এক যায়গায় সন্তায় কিছু মাল কিনিতে পারে। বিলঘ না করিয়া সেখানে গিয়া সে মাল থরিদ করিল। কিন্তু সে মূল্য দিবে কি প্রকারে ? তাহার টাকা আসিবে ২৷১ দিন পরে, অথচ তাহাকে তথনই বিক্রেতার মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে। এরপ ছলে দে একথানি চেক দিল। এই চেক দারা ভাহার creditএর কাজ চলিয়া ফাইবে···আর উহা পর্যদিন যথন Bankএ হাজির হইবে, তথন হয়ত ক্রেতা মহাশয়ের টাকা আসিয়া পে/ছিয়াছে। কার্যাতঃ হইল এই চেকখানি একদিনের হাওনোট। সকলেরই কাজ চলিয়া গেল একথানি কাগজের ছারা। এইরূপ short credit অর্থাৎ অল্প সময়ের জন্ম ধার না হইলে ব্যবসায় চলিতে পারে দা।

ष्पाक्रकानकात वारमास्त्रत धत्रगंघाँ वनमारेत्रा यारेख्यह । वड वर्ड কারখানা কিংবা কারবার আজকাল ব্যক্তিবিশেষের হাত হইতে ক্রমে ক্রমে কোম্পানি কিংবা যৌথ কারবারের হাতে আসিতেছে। পৃথিবীময় যে একার প্রতিযোগিতা চলিতেছে, সম্মিলিত শক্তি ব্যতীত ইহার ভিতর দাঁড়াইরা থাকা শক্ত। Ford সাহেবের কথা ছাড়িয়া দিন। আমাদের (मार्ल मर्काश्रमान कृष्टेंगे वा।क...Imperial Bank of India ও Central Bank of Indian মোট ডিপোজিট ১২০ কোটী টাকা।

Ford সাহেবের কেবলমাত্র বাাঙ্কে রক্ষিত টাকার সমষ্টিই এই ছুইটা Bankএর মোট ডিপোজিট অপেকা বেশী। ইহাদের কথা ছাড়িয়া দিয়া আজকাল দাঁড়াইয়াছে এইরূপ—পিছনে অর্থবল কিংবা অর্থ সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা না থাকিলে কোনও বুহঁৎ অমুষ্ঠানে কুতকাৰ্য্য হইবার সম্ভাবনা কম। আর কারবারগুলিও যেভাবে গঠিত হইতেছে ∙ একজন কিংবা তুইজনের অর্থ সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া সেগুলিকে দাঁড করাইয়া রাখা যায় না। আবার এই ২।১ জনেরও সব সময় বৃহৎ বৃহৎ অমুষ্ঠামগুলির পষ্ঠপোষকতা করিতে সাহসও জন্মে না। এরপ স্থলে মিলিত অর্থবলের বাবহারই প্রশস্ত। এই অর্থ একতা করিয়া স্থনিয়োগ করা Bank গুলির কাজ.…কাজেই ব্যবসাতে ব্যাঙ্কের প্রভাব এত বেশী<sup>®</sup> হইয়া পড়িতেছে। এই প্রকার ব্যবসায়ে ছোঁট, বড় ও মাঝারি সকুল-বণিকেরই Bank এর সহিত কারবার একান্ত প্রয়োজনীয়। ব্যবসায়ের প্রাণ short credit। ব্যান্ধ এই স্থবিধা দিতে পারে, বলিয়াই Bank ব্যবসায়ের মেরুদণ্ড।

কিন্তু সব Bankই ব্যবসায়ীর পক্ষে স্থবিধাজনক নহে। পূর্বে যে সমস্ত ব্যাঙ্কের নাম করা হইয়াছে, তাহারা সকলেই ব্যবসায়ীর স্থবিধার জন্ম সৃষ্টি। কাজেই সেগুলিকে "বাণিজ্য" ব্যাস্থ (Commercial Bank) বলে। এই সমস্ত Bankএ জমা টাকা উঠাইবার উপায় অতীব সহজ ও সরল। ব্যবসায়ীর পক্ষে short credit পাইবার প্রণালীও জটিল নহে। বেশী দিনের জন্ম ধার ইহারা দেয় না : কারণ, তাহাদের আমানতও তাহারা বেশী দিনের জন্ম লয় না। কোনও কারবার স্থাপনের জন্ম ইহারা টাকা দেয় না : কিন্তু কারবার চলিতে চলিতে হঠাৎ প্রয়োজন হইলে অল সময়ের জন্ম টাকা দিতে ইহারা প্রস্তুত। *ইঞ্মিন্*কে কার্য্যক্ষম রাখিতে **ইহারা তৈল** সরবরাহ করে; কিন্ত ইঞ্জিল তৈরারী করিবার জন্ম ইহারা অর্থ সাহায্য করিতে রাজী নহে। এই ইঞ্জিন তৈয়ারী করিবার জম্ম টাকা দেওরা Industrial Bankএর কাজ। তাহারা কারবার স্থাপন করিতে সহায়তা করিয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধির সহীয়তা করে। আমাদের দেশে এইরূপ Bank নাই। একমাত্র Tata Industrial Bank এই কাজ আরম্ভ করিতে করিতেই বন্ধ হইয়া যায় ও একটা Commercial Bankএর অস্তর্ভ ক হয়।

চাষবাসের উন্নতির জন্ম কৃষককে সাহায্য করিতে এই ছুই Bankএম কেহই রাজি নহে। অল সংস্থান বিশিষ্ট কুষকের এরপ সঙ্গতি নাই যে তাহার turn over হারা Commercial Bankএর ধার পাইবার অধিকারী হয়। আর এমন প্রতিপক্তিও করিতে পারে না যে ভাহার গরু, লাঙ্গল, জমি ও সারের একত্রীকরণকে Industry আখ্যা প্রদান করিতে পারে। কান্সেই তাহার সহায় অতিকায় Commercial Bank ও Industrial Bank নহে। তাহাকে যাইতে হইবে Agricultural Loan Banka কিংবা Co operative Societyভে। কুৰকের উৎপন্ন শশু জামিদ রাখিয়া কিংবা ২।৪ জনের সন্মিলিত সম্পত্তির জামিন রাখিয়া ইহারা কুবকের প্রয়োজন মত টাকা ধার দিয়া থাকে ৷ ইহারা টাকা ধার দের ৩।৪ মাস হইতে ১।১॥• বৎসর পর্যন্ত। কাজেই জমাও ২।৩

বৎসরের জন্ম লইয়া থাকে। আমাদের দেশে, বিশেষতঃ বাঙ্গলা দেখে কুমির উন্নতির জক্ত এইপ্রকার Bankএর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। অনেক কুবকের আবার প্রয়োজন মত জমিটুকু পর্যান্ত বন্ধক রাখিয়া টাকা উঠাইতে হয়। বেশী হলে মহাজনের নিকট হইতে এই টাকা লইলে প্রায়ই চক্রবৃদ্ধির মহিমাতে ইহার পুনরুদ্ধার হয় না। আবার জমি বন্ধক ব্যাপারটাও বড় সহজ নহে। দলিল, ষ্ট্যাম্প, উক্লিল থবচ প্রভৃতি সহজ্ঞসাধ্য নহে। কাজেই কৃষক অল্প হৃদে ও সহজ্ঞভাবে যাহাতে জমির উপর টাকা উঠাইতে পারে, তাহার জন্ম 'জমি বন্ধক' ( Land Mortgage) Banks আছে। বাঙ্গলাদেশে থাটা Land Mortgage Bank নাই । আজকাল ভারতবর্ষে এরূপ ২।১টী ব্যাক্ট স্থাপন করিবার চেষ্টা · **হৃইতেছে, তর্মধ্যে মহিধুর রাজ্যে 'মালনদ' তালুকে ইহার স্থাপ্নের** চেষ্টা বিশেষ বিজ্ঞানসম্মত। জমি যদি সহজেই হস্তান্তর করা আবশুক হয়, তাহার জরিপ, থাজনার পরিমাণ, পরিচয় প্রভৃতিও সহজ হওয়া প্রয়োজন, বিচারালয়ে স্বত্ব হস্তান্তর হইবার প্রমাণও যাহাতে সহজ্যাধ্য হয়, তাহাও আবশুক। এই সমস্ত ব্যাপারে গভর্ণমেন্ট সাহায্য না করিলে কার্য্য হওয়া অসম্ভব। ইয়োরোপ ও আমেরিকায় প্রায় সমস্ত প্রকার অর্থসাধ্য কর্ম্মেই সময়োপযোগী সাহায্য করিবার জন্ম বাাক্ষ আছে। কৃষকের গরু, লাক্সল প্রভৃতি কিনিতে হইবে – কৃষি-ব্যঙ্ক সাহ।য্য করিবে। জমি বন্ধক রাখিতে হইবে—Land Mortgage Bank সাহায্য করিতে প্রস্তুত। বণিক ব্যবসার জক্ত টাকা চায়—Commercial Bankএর দার তাহার সাহায্যার্থ উন্মুক্ত; শক্তিশালী, কর্মক্রম ব্যক্তি—যাহারা Captains of industry নামের উপযুক্ত, তাহারা তাহাদের কার্যা-প্রণালী লাভজনক বলিয়া বুঝাইয়া দিতে পারিলে Industrial Bank তাহাদের সাহায্য করে। যাহার যেরূপ ক্ষমতা তাহার সেই প্রকার ব্যবস্থা। যাহার সে প্রকার নাময়শ নাই, সেও ছুই এক জনের সহিত মিলিত হইয়া Cooperative Bank হইতে অর্থ লইতে পারে। নিজের শক্তি স্বন্ন পরিমাণে দেথাইতে পারিলেই অর্থ সাহায্য জুটিয়া যায়। আমাদের র্দেশে Bankএর সে প্রকার উন্নতি হয় নাই, … কিন্তু হইতে কে।ন বাধা আছে বলিয়াও মনে হয় না। একটু চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া কাজে লাগিলেই সাহায্যের অভাব হয় না। ব্যবসায় ক্ষেত্রে ইহাই রীতি ও নিয়ম।

কেবল মাত্র ব্যবসা ও শিল্পের উন্নতির জন্মই Bank—ইহা ঠিক নহে।
পশ্চিমে Building Association নামে গৃহ-দির্ম্মাণ সমিতি আছে।
ইহারা প্রামে কিংবা নগরে ফুল্সর ফুল্সর গৃহ-দির্ম্মাণ করিতে সাহায্য
করে। অন্নেকে পুরুষাফুরুমে ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস করে, তাহাদের
প্রমন্ত ভাড়ার টাকাস হয়ত ছই-চারিধামি বাড়ীর মূলাই উঠিয়া
যায়। কিন্তু ভাড়াটিয়া পূর্কেও বেমন পরেও তেমন,—নিজের
বাসহান বলিতে কিছুই মাই। কাহারও বা অল সক্রতি আছে—আর
কিছু সাহায্য পাইলেই একথানি বাড়ী তৈয়ারী করিতে পারে। এসব
কেন্ত্র Bank তাহাদের মনোনীত নল্লা অফুসারে গৃহনির্মাণ করিয়া

দেয়। এই বাড়ী Bankএর সম্পত্তি। কিন্তু কথা থাকে, মার হৃদ তাহাদের টাক্স ভাড়া হইতে পরিশোধ হইয়া গেলেই বাড়ী ভাড়াটিয়ার। কিংবা বাড়ী Bank এর কাছে mortgage রাণিয়া, যে টাকার অভাব তাহা লইলে, বাড়ীর মালীক মাসিক অথবা কিন্তি অনুসারে টাকা শোধ - দিতে থাকে। শোধ হইলেই বাড়ীর উপর morigage উঠিয়া যায়। দেশকে ফুলার, স্বাস্থ্যকর করিতে ও দেশকে গ্রীসম্পন্ন করিতে যাহা ুপ্রয়োজন Bank তাণাই জুটাইয়া দিতে এস্তত। আমরা এই সাহায্যের উপযুক্ত কি না, ও উপযুক্ত হইলে এই সাহায্য উপযুক্ত ব্যক্তিকে দিতে ব্যাঙ্ক প্রস্তুত কি না, তাহা আমাদের ভাবিবার বিষয় ; কারণ, তাহার উপর আমাদের ভবিশ্বৎ নির্ভর করিতেছে। এ কার্য্য অস্তের উপর শুস্ত রাথিলে চলিবে না। আমাদের কাজে কিন্তু অন্সরপ। অল্প কিছু টাকা জমিলেই আমরা দৌড়াই বিদেশা ব্যাক্ষে জমা রাখিতে – যাহারা স্বভাবতঃ ৰিদেশীয়দিগেরই সাহায্য করিবে। এই বিদেশা Bank আমাদের টাকার কি ব্যবহার করিতেছে, তাহা ভাবিবার আমাদের অবসরও নাই, ইচ্ছাও নাই। কিন্তু আমরাই আবার বাহিরে দেশীয় ব্যবসা ও শিল্পের উন্নতির জন্ম সভাসমিতিতে চাঁৎকার করি। আমাদের অর্থ বল দিই বিদেশীয় ব্যাক্ষে বিদেশা ব্যবসায়ীর সাহায্যার্থ, আব দোষ দিই আমাদের পোড়াকপালের আমাদের অবন্তির জন্ম। আমাদের ডিপোজিটে পুষ্ট হইয়া বিদেশা ব্যাক্ষ সাহায্য করে তাহাদের দেশায় ভাতৃবৃন্দকে, আর শত মানি ও অপমান দহ্য করিয়াও আমরা যাই আমাদের দেশের লোকের প্রাস দুরে রাখিতে। দেশায় ব্যাক্কগুলি অপটু কিংবা অক্ষম বলিয়া বাঁছারা সেদিকে ধাইতে চাহেন না, ভাহাদের নিকট অনুরোধ—ভাহারা নিজেরাও ত ২।১টা ব্যাক স্থাপন করিতে পারেন। তাহাদের সাধুতা ও ক্ষমতা দারা নিজেদেরও উপকার করিতে পারেন; সঙ্গে সঙ্গে দেশের ও দশেরও উপকার করা হয়। যাহাদের নিকট ভাহাদের টাকা গ্রাহ্ম হইলেও ভাহারা তুল্ছ, তাহাদের দ্বারস্থ হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ মনে হুয় না।

অনেকে ভাবিবেন, ধার করিয়া কি কারবার চলে? ব্যান্ধ দেশের লোকের বাণিজ্যে আর কতই সাহায্য করে? ৯1২০ বৎসর প্রের লোকের বাণিজ্যে আর কতই সাহায্য করে? ৯1২০ বৎসর প্রের লোকরও মনে করিতেন, ধার করা উচিত নয় ও ধার যাহারা করে তাহারা ভাগাহান। ব্যক্তিগত জীবনে যাহাই হউক, ব্যবসাক্ষেত্রে দেখিতেছি অন্তপ্রকার। আমাদের ধার হইলেই লোকে বলে ধণা; কিন্তু ব্যবসাক্ষেত্রে এইপ্রকার গোপন ঝণের বা ঝণ পাইবার অধিকারের নাম credit! Creditএর মূল্য অনেক বেশী। এই creditই টাকা উপার্জন করিতে সাহায্য করে। 'টাকার টাকা আনে' ইহার অর্থ বেং বা এর সাহায্যেটাকা লইয়া ভাহার সম্বাবহার ছারা অর্থোপার্জন। অবশু ইহাতে প্রথম প্রয়োজন সত্তা ও ক্ষমতা। ইহার ব্যবহার ও অপব্যবহার অন্ত কথা। টাকার ছারাও এই উপকার ও অপকার হুইই করা যায়। আমাদের উন্নতি ইহার ব্যবহার করিবার ক্ষমতার উপরই মির্ভর করিতেছে এবং ভাহার প্রধান সহায় আমাদের নিজেদের ব্যান্ধ।

#### দৃশ্যকাব্যোৎপত্তির ইভিহাস

শ্ৰীঅশোকনাথ ভট্টাচাৰ্য্য•

#### বৈদিক সংহিতার সংবাদস্তক

হিন্দুর নিকট বেদ অনাদি, অপে রবের, মহেশরের নিংখাসম্বরূপ বলিয়া বিবেটিত হইয়া থাকে। সে কথা ছাড়িয়া দিলেও, বৈদিক সাহিত্যকে জারতের তেন জগতের—প্রাচীনতম সাহিত্যের নিদর্শন বলা যায়। ছই একজন ব্যতীত (১) অধিকাংশ প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ বৈদেশিক পণ্ডিতই এইরূপ মত পোষণ করেন। বৈদিক সাহিত্য মধ্যে আবার কথেদ-সংহিত্যই প্রাচীনতম তথাবাত্ত্ববিদ্যাবের ইহাই অভিমত।

ঋথেদ-সংহিতা মধ্যে এমন কয়েকটি স্থক্ত আছে, যাহাতে তুইজনের কথোপকখনের আভাষ পাওয়া যায়। এই স্কুগুলির কোন প্রকার বিনিমোগ (ritual application) নাই। সাধারণতঃ এগুলি সংবাদ-স্কু নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে যম ও ঘমা (১০।১১). পুরুরবা ও উকাশী (১০৷৯৫), নেম ভাগব ও ইক্স (৮৷১০০ ), অগস্ভা, লোপামুলা ও তাহাদের পুত্র (১০১১), ইন্স. বফুর্র ও তৎপত্নী ( ১ । २৮ ), इंस, अमिडि ও वामानव ( ४। ১৮ ), इंस, इंसाना अ दूराकिन (১০৮৬), সরমা ও পণিগণ (১০১০৮), অগ্নি ও দেবগণ (১০/৫১-৫০), বিশামিত ও নদীগণ (৩/০০), বশিষ্ঠ ও ঠাহার পুত্রগণ (৭।০০), ইন্স ও মরালাণ (১।১৬৫ ও ১৭০) প্রভৃতিই বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহা ছাড়া কয়েকটি "একজনের উক্তি" ( monologue ) আছে। আবার dialogueগুলির মধ্যেও ছুই ব্যতীত তিন বা ততােধিক ব্যক্তির करवाभकवन अपना गाम । इंहानिगरक शांषि dialogue बला करल ना । এ সংবাদস্মজগুলির অধিকাংশই অতান্ত ছুবেবাধা। বিশেষতঃ ১০৮৬ সংখ্যক স্ফুটির ত' কথাই নাই (২)। অথব্যবেদেও (৫।১১) এইরূপ সুক্ত একটি আছে।

১৮৬৯ খুঠান্দে অধ্যাপক Max Muller প্রথম মত প্রকাশ করেন থে, ১০৯৫ স্ভের বিনিয়োগ এখন যে লুগু ইইয়াছে, তাহার কারণ আর কিছুই নহে; বহু প্রাচীন যুগে মরুলগণের উদ্দেশে যজু করিবার সময়ে এই dialogueটির (১০১৬৫) আবৃত্তি করা হইত; এবং খুব সম্ভব ঋষিকেরা দ্বই দলে বিভক্ত হইয়া একদল ইন্দ্রের উচ্চার্য্য বাক্যগুলির ও অপর দল মরুলগণের উচ্চার্য্য বাক্যগুলির আবৃত্তি করিতেন। কালজমে এই রীতি যথন ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইয়া আদিল, তথন আর এই স্কুভ্লির

(২) যথা, Weber প্রভৃতি। Weberএর মতে শুক্ল যজুঃ সংহিতার রচনা-কাল খঃ পৃঃ তৃতীয় শতাব্দী !!! ই'হাদিগের যুক্তি একরূপ অকাট্য ! History of Indian Literature—Weber—P.-10.

(২) এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধাপন অধ্যাপন শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "The Vrsakapi Hymn" (Allahabad University Journal) উ

• বিনিশ্বোগ ঠিক হইল না। ১৮৯০ খুটান্দে অধ্যাপক Levi ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলেন যে; সামবেদ-দর্শনে বুঝা যায় ... বৈদিক যুগে সঙ্গীত কিন্নপ পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। ঋথেদে (১৯২) বিচিত্রবসনোক্ষ্লা, নৃত্যক্শলা প্রেমিকহৃদয়হারিলী বালাগণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। অথব্রবদেও (১২।১/৪১) নৃত্য, গীত ও তৎসহ বাভের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। স্বতরাং বৈদিক্যুগে ধর্ম্মের আবরণে আবৃত নাটকীয় কোনরূপ ব্যাপার চলিত তাহাতে সন্দেহ নাই; এবং পুরোহিতগণ ছিলেন এ ব্যাপারের অভিনেতা। যজ্ঞসময়ে দেবগণের ভূমিকা গ্রহণ ছিল ভাহাদিগের রীতি।

অধাপক Schroeder ইহারই উপর রঙ্ চডাইয়া বলিয়াছেন যে. এই বৈদিক রহস্তময় কথোপকথনগুলি (mysteries) খ্রাচীনতম ইন্দো-ইয়োরো পীরান যুগ হইতে বাঁজাকারে সংগৃহীত। জাতিতস্ববিজ্ঞানের ( Ethnology ) সাহায্যে জানা যায় যে, বিভিন্নজাতির মধ্যেও নৃত্য, গীভ ও অভিনয়ে বেশ একটা ঐক্য আছে। যক্তকালীন নৃত্য জগৎসৃষ্টি-বর্ণনার রূপকমাত্র∙ ইহার স্পষ্ট আভাষও হাঁহার উক্তি হইতে পাওয়া যায় (৩)। গ্রীস ও মেক্সিকোতে লৈঙ্গিক নৃত্যই ( P vallic dances ) নাট্যোৎপত্তির বাঁজস্বরূপ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। ঋথেদে ঐ ধরণের নৃত্যের বা লিক্স-পূজার বিশেষ কোন আভাষ না পাওয়া গেলেও ( একেবারে যে পাওয়া যায় না, তাহাও নহে; এ দখনে এন্ধেয় ক্ষেত্রেশ বাবুর "ব্যাকৃপিস্কু" ও সর্বাদশন-সংগ্রহের চার্কাকদর্শনের অধ্যায় স্তব্তর ) এই সকল সংবাদস্তুই রীতিমত রূপকের কার্যা করিত ("With actual Dramatis Personæ and stage direction")। অতএব তাঁহার মতে বাজ্ঞিক দৃশুকাব্য ইন্দো-ইয়োরোপীয়ান্ নাটাবীজের মূল অঙ্কুর না হইলেও একেবারে তৎসম্পর্করহিত নহে। তবে ঐ স্কপ্রাচীন ইন্দো-ইয়োরোপীয় যুগের নাট্যধারার লৌকিকাংশ বাঙ্লার থাটি যাত্রায় বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু বৈদিক অভিনয়ের ধারা সম্পূর্ণ লুগু হইয়া গিয়াছে। স্থতরাং যাত্রাকে আমরা সেই প্রাচীন নাটোর বংশধর বলিতে পারি ; এবং প্রাচীন ভারতীয় নাট্যে গন্ধর্ক ও অপ্সরা শ্রভৃতির যে উল্লেখ দেখা যায়, তাহাতে ভারতীয় নাট্য সাহিত্যে লৈঙ্গিক (pha'lic) দেবতার প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

Dr. Hertel সম্পূর্ণ ষতম্ভ ভাবে উক্ত সংবাদস্কগুলিকে "mystery plays in nuce" বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার মতে এ স্কগুলিই নাট্যকলার আদি, এবং ইহাদিগের স্বরূপের সহিত গীতগোবিন্দের বেশ তুলনা করা চলে। সর্ব্বাপেকা আশ্চর্য্যের বিষয় এই বে, তাঁহার বিশাস "স্পর্ণাধায়" একথানি স্বস্থিত প্রকৃত দৃশুকাব্য।

এই সকল বিভিন্ন সিদ্ধান্ত পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে,

(9) "...the curious phenomenon that Vedic religion knows of Gods as dancers cannot be explained satisfactorily save on the assumption that the priests were used to see performed ritual dances, in themselves imitations of the cosmic dance in which the world was, on one view, created "-Sanskrit Drama, p. 16.

দংবাদ-<del>স্কুণ্ড</del>লি যে ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের আদি তাহা **অবী**কার ক্রিবার উপায় নাই। তবে ইন্সের মন্ততা বর্ণনের সহিত Cora জাতির মজোৎসবের একরাপ্য দেখাইয়া Ethnological সাদৃশ্য দেখাইতে ষাওয়া, বা "হপর্ণাধ্যায়" মধ্যে একথানি রূপকের অন্তিত্ব আবিদ্ধার করিতে যাওয়া, স্ববিবেচকের কার্য্য নহে। অধ্যাপক Keith এ সম্বন্ধে যে সকল যুক্তিযুক্ত কথা বলিয়াছেন, তাহা সর্বাদা স্মর্গীয় (৪)। তাহা ছাডা ১।১৬৫. ১৭•, ১৭১-এই ভিনটি স্তক্তে ইন্দ্রের-সহিত ব্রত্তের যুদ্ধ। বুত্রবধ ও মঙ্গুলাণের নুত্যের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে অন্ত্র-নুত্যের আভাব পাওয়া যায়। অন্ত্রধারী যুবকগণ মরুদদণের ভূমিকা গ্রহণ করিতেন। এই অন্ত্রনুত্য রূপকমাত্র—শস্তোৎসবের স্মারক—পুরাতন বর্ষের, শীত ঋতুর, বা মৃত্যুর পরাজন্ব-সূচক। Roman Salu, Greek Kouretes, Phrygian Korybantes এবং German তরবারি নর্তকগণের মৃত্য—এ সকলই অন্তর্নতা হইতে উদ্ভূত। আগের সিদ্ধান্তগুলি মানিতে গেলে এই অন্ত্রনৃত্যকেও নাট্যের স্থাদি বলিতে হয়। হতরাং ওরূপ যৎ-किकिৎ সাদৃশ্য দর্শনেই একটা ছব্নিড সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ঠিক নহে।

অধাপক Windisch Oldenberg এবং Pischelএর ধারণা অক্তরপ। এ স্কেগুলি অবস্থ তাঁহাদের মতে অতি প্রাচীন—ইন্দো-ইয়ো-রোপীয়ান গন্ধ ইহাতে বর্ত্তমান। স্থতগুলি আসলে কাব্য। উহাদের খকসমূহ পূর্বে নাটকীয় গভা বাক্যাংশ দারা পরস্পার সংযোজিত ছিল। গভাংশগুলি সম্বন্ধে বিশেষ বাঁধাধরা ছিল না বলিয়া ( অর্থাৎ সুক্রগুলির মত দেগুলিকে ততদুর পবিত্র, অপৌরুবের মনে করা হইত না ) কালবলে হতাদরে সেগুলি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; শুধু অসংবন্ধ পদ্ধাংশ অবশিষ্ট আছে। Pischel সাহেবের মতে এই সুক্তগুলি লৌকিক দৃশ্য ও হাব্য এই উভয়বিধ কাব্যেরই উৎপত্তিম্বল। Oldenbergও এই মতের একজন প্রধান পরিপোবক ; বিশেষতঃ তাহার গভোৎপত্তির সিদ্ধান্ত ইহারই উপর হাপিত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের গুনংশেপোপাখ্যান ও শতপ্ত ব্রাহ্মণের পুরুরবা ও উর্ব্দশীর উপাখ্যাদেরে সাহায্যে তিনি প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে, সংবাদ-স্কুসধাস্থ বীজভূত গল্পাংশ কিরূপে গভ বা পদ্মকাব্যের আকারে বিভৃতিলাভ করে। পালি জাতক হইতেও অনুরূপ ব্যাপারের উল্লেখ করিয়া তিনি এ বিষয় দচন্ধপে সংস্থাপিত করিতে চেষ্টা করিরাছেন। ইহার বিরুদ্ধে মোটামুটি এইরূপ বুক্তি দেওরা বাইতে পারে-

পদ্যাংশগুলির সংবোজক গড়াংশগুলির অন্তিত্ব সুত্তকে কোন প্রমাণ मारे। পাनि काएरकत्र উদাহরণও এই ব্যাপারের ঠিক অমুদ্ধপ নহে: বয়ং প্রশ্নোপনিষদে এইরূপ ঘটনায় আন্তাষ পাওয়া যায় বলা চলিতে পারে।

Geldner সাহেৰ এক সময়ে Oldenberg এর একজন প্রধান ভক্ত ছিলেম। কিন্তু তিমিও ক্রমশ: পুরাতম মত পরিত্যাগ করিয়া স্ক্ত-গুলিকে "চারণ গীতি" (ballad) বলিয়া সিদ্ধান্ত করিরাছেন।

বৈদিক যজ্ঞাদি অমুষ্ঠানে নাটকীয় ঘটনার আভাষ

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা ছারা ম্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বৈদিক সংবাদ-স্তে দৃশুকাব্য রচনার ষপেষ্ট উপাদানই বর্ত্তমান।

সোমবল্ডে এইরূপ একটি অপূর্ব্ব ঘটনার উল্লেখ দষ্ট হয়: সোমবিক্রেতা অবশেষে, হয় মূল্য হইতে একেবারে বঞ্চিত হ'ল, অথবা ইটপাটকেলের প্রহারে জর্জারিত হ'ল। ইহাতে অবশু সোমের ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে আপত্তির স্চনা পরিক্ষুট। দে যাহা হউক, দোমরক্ষক গন্ধর্বগণের নিকট হইতে সোম প্রাপ্তি প্রভৃতি ব্যাপারে, অভিনয় না হউক, mim এর আভাব বেশ পাওয়া যায়। অনেকে আবার ( যথা, Hillebrandt সাহেব ) একত ও বঞ্চিত কুল্র সোমবিক্রেতার সহিত মধাযুগের রহস্তাভিনয়ের (mystery plays) "শয়তানে"র সাদৃশ্য দেখিয়া থাকেন। যাঁহারা এই সকল নব-নব মতবাদের আবিষ্ণর্তা, তাহারা এইরূপ "চরিত্রাসুকরণে"র সহিত প্রকৃত রূপকাভিনয়ের কি পার্থক্য তাহা বড় সহক্রেই ভূলিয়া যান। যথন অভিনেতৃত্বন্দ আপনাদিগকে ও সঙ্গে সঙ্গে পরকে আনন্দ-দানের নিমিত্ত এবং অভিনয় করিতেছি জানিয়া অভিনয় করেন, তথনই শহা প্রকৃত "অভিনয়" বলিয়া গণাহয়। আর যথন এরূপ চরিক্রাসুকরণের উদ্দেশ্য বিমল আনন্দ অথবা ওধুই অভিনয় না হইয়া কোনরূপ সুল্ম দৈব-ফলাদি হইয়া থাকে, তথন তাহাকে "যাক্তিক অমুকরণ" বলা যাইতে পারে। অভিনয়ের থাতিরে অভিনয় একের উদ্দেশ্য, অদৃষ্ট ফলের থাতিরে অভিনয় অন্তের উদ্দেশ্য। তুইটি পরম্পর এক স্ত্রে সংবদ্ধ হইলেও একটি অশুটি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

বৈদিক "মহাত্রত" যজামুষ্ঠানে আমরা দৃশুকাবোর যথেষ্ট উপাদান পাইতে পারি। ষেতবর্ণ গোলাকৃতি চর্ম্মথণ্ড লইয়া বৈশু ও শুদ্রের বিবাদ এবং অবশেষে বৈশ্যের জয়— ইহাই মহাত্রতের মূল ঘটনা। ত্রাহ্মণ গ্রন্থে এইরূপ আরও বহু অভিনয়ামুকুল অবহার (dramatic situation) আভাষ পাওয়া যায়। মহাব্রতের এই খটনা রূপক্ষাত্র। আর্য্যবংশ-সম্ভত, অতএব গৌরবর্ণ, বৈখ্যের সহিত অনার্য্য, অতএব কুক্ষবর্ণ, শুদ্রের বিবাদ—আর আলোকের সহিত অককারের, গ্রীমের সহিত শিশিরের मः वर्ष. এकहे महि कि ? 😘 पू हेशहे नहि ; हेश द वासूरिक कारि এক ব্রহ্মচারী ও এক গণিকার পরস্পর অকণ্য ভাষায় গালাগালিও বর্ণিত আছে। প্রাচীনকালে এতত্বভরের সন্মিলনও প্রদর্শিত হইত,—পরের যুগে অলীল বলিয়া উহা পরিত্যক্ত হয়। ইহার অমুরূপ ঘটনা অখমেধে দৃষ্ট হয়। প্রধানা রাজমহিবী পুত্রলাভাশার ছিয়শির অখের সহিত মিলিত হইতে বাধ্য হ'ন। এগুলি "উর্বন্নতাসাধক অমুষ্ঠানের" রূপক্ষাত্র। ইহাদিগকে দুখ্যকাব্যের উপাদান বলা চলে, কিন্ত পুরামাত্রার দুখ্যকাব্য বলা চলে না। ইহার আরও কারণ আছে। যকুর্বেদে নানাজাতীর পেশা ও পেশাদারের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, অথচ "নট" কথাটির বা নটের ব্যবসারের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। স্বতরাং পুরাদন্তর অভিনয় তথন বর্ত্তমান ছিল, किन्नार्थ वना घरन १

পক্ষান্তরে যজুর্কেনে "শৈলুব" শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়

<sup>(8)</sup> Sanskrit Drama-pp. 17-20.

বলিয়া (৫) অধ্যাপক Hillebrandt এ সকলকে প্রকৃত ধর্মবিষয়ক দৃশুকাব্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অধ্যাপক ভট্ট লৈলকণ্ড্র ( Steu Konow ) মতও এইরূপ; পরস্ক তিনি রুলেন যে ইহাদের উপাদান তৎকালে প্রচলিত লৌকিক নির্বাক্ আঙ্গিত্ব অভিনয় ( popular mime ) হইতে গৃহীত। পরম্পর কথোপকথন, গালাগালি, মারপিট, নৃত্য, গীত ও বান্ত এ সমন্তই এই লৌকিক অভিনয়ের অঙ্গীভূত ছিল; এবং শেষের তিনটিকে কৌবীতিকি ব্রাহ্মণে (৬) "কলা" নামে অভিহিত করা হইয়াছে। পারম্বর গৃহুস্ত্রে (৭) উঠা প্রধান তিন বর্ণের পক্ষে নির্বিদ্ধ ব্যক্তির ধর্মবিষয়ক অভিনয় অপেক্ষা প্রাচীনতর বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। স্কুতরাং Hillebrandা এর মত বরং গ্রাহ্ম হইলেও স্বাত্তর সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্ম হওয়াই উচিত।

বৈদিক সাহিত্যমধ্যে দৃশুকাৰে।ব অস্তাস্ত উপাদানগুলিব অন্তিম্বও উপলব্ধি করা বায়। তাহার মধ্যে সামবেদে গীত ও বাজিক নৃত্যের কথা সর্কাশ্বি করণীয়। মহারতে বৃষ্টি উৎপাদনের জস্ত অগ্রির চারিদিকে ক্মারীগণের নৃত্য, বিবাহোৎসবে সধ্বা গৃহিণীগণের বরবধূব সৌজাগোৎপাদক নৃত্য—মৃত্যুব পরে আধার মধ্যে মৃতের শেষ স্মৃতিচিক রক্ষা করিয়া তাহার চহুর্দ্দিকে শোকনৃত্য— প্রভৃতি নানাবিধ নৃত্যপ্রয়োগের কথা প্রাচীন সাহিত্যে দৃষ্ট হয়। ভারতীয় রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার সহিত নৃত্যের অতি নিগৃত সম্পর্ক; আবার শিব অথবা বিষ্কু-কুন্ফোপাসনায় নৃত্য একটি অপবিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া গণ্য। অধ্যাপক Oldenberg এইজস্তই ধর্মনৃত্যকেই দৃশুকাবোৎপত্তির মূল বলিষাছেন। ক্রমণঃ ইহার সহিত নিক্ষাক্ অঙ্গমঞ্চালনের সংযোগ; পরে সঙ্গীতের মিশ্রণ, অবশেষে কথোপকথন—এইরাপে পুরাদস্তির দৃশুকাবোর উৎপত্তি (৮)।

অধ্যাপক শ্বীপাদকৃষ্ণ বিলাবলিকর (S K. Belvalkar) বলেন

যে, বৈদিক্যুগে যে ধর্মবিদয়ক দৃশুকাবোৰ উপাদান যথেষ্ট ছিল, সে
বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারি। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক Winternitz

যাহা বলিয়াছেন, তাহাও বেশ সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। "Some of

the dialogue hymns are ballads—others are remnants

of a rarrative —; while still others are speeches

that belonged to a ritualistic drama." (৯) অর্থাৎ "সংবাদ
স্কেগুলির মধ্যে কোনটি বা চারণগীতি, কোনটি বা টানা গল্প, আবার

কোনটি বা যাজ্ঞিক দৃশুকাব্যের ক্ষোপক্ষ্যনাংশ।" ইহার মত

চতুরতার সহিত কার্যোদ্ধার ক্রিতে আর কোন পণ্ডিতই পারেন নাই।

এই স্থবিস্তুত আলোচনাৰ পর ইহাই একবাক্যে স্বীকার করিতে হয়

বৈ, ভরত-নাট্যশাব্রে যে কাহিনী পাওরা যার, তাহা শুধুই উপকথা নহে।
নাট্যশাব্র বেদ-বহিভূতি নহে, পরস্ক ভারতীয় দৃশুকাব্যের মূল উপাদানগুলি
সমস্তই বৈদিক সাহিত্য হইন্ডে সংগৃহীত—ইহাই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত
হইল। ইহার পর, মেরিকোতে যেরূপ যাজ্জিক দৃশুকাব্যের প্রচলন
ছিল, ভারতেও তদমুরূপ কিছু ছিল—এরূপ অমুমানে বিশেষ কোন হানি
হইবে না। তবে পার্থক্য এই বে, মেরিকো দেশে যাজ্জিক অভিনরে
কেবল দৃশুকাব্যের উপাদানই ছিল—আর ভারতের পারিমব সংবাদস্ক্র
দৃশ্য ও প্রায়—উভরবিধ কাব্যেরই উৎপত্তির গুহতু বলিয়া পরিগণিত
হইন্য থাকে।

#### চরে বসন্তি

#### শ্রীপ্রফুলচন্দ্র গুহ বি-সি-এস্

মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য অর্থকে সকল অনর্থের হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকিলেও, এই কঠিন সংসারে অর্থের অভাবও যে অনেক *অনর্*থের মূল, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। "অন্নচিন্তা চমৎকারা" রূপ ধারণ করিয়া অমরকবি কালিদাস প্রম্থ অনেক মনসী লেথকের 'ও ভাবুকের কবিতার ও ভাবের স্রোতে ভাটা পড়াইয়া দেয় ; বিশেষতঃ, বর্ত্তমান যুগে অন্নাভাব না কি সভ্যক্ষগতে পাপের মধ্যেই পরিগণিত। ভারতবর্ষের ধর্মপ্রবণ প্রাচীন সভ্যতা দারিদ্যাদোষকে পাপ ৰলিয়া নির্দেশ না করিলেও, ইহা ষে অভূত গুণরাশির ধ্বংসকারী, তাহা অনেক চিন্তাশীল বছদশী ব্যক্তিই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান কালেও দেখিতেছি, ভারত-গৌরব ঋষিকর স্থার প্রফুলচন্দ্র রায় মহোদয়ও তাঁহার সমগ্র শক্তি ও উদ্ভম দেশের দায়িদ্য নিবারণ কল্পেই ব্যয় করিতেছেন। ফ্রতরাং দেশের এই তুর্দিনে অর্থাগমের কোনও নৃতন উপায় নির্দেশক প্রস্তাব বর্ত্তমান কালের অনুপ্রোগী বলিয়া বিবেচিত না হইতেও পারে। পাঠক পাঠিকাগণ এ কথা ওনিয়া মনে . করিবেন না যে, এই প্রবন্ধে তাঁহারা এমন কিছু "সোণার কাঠির" সন্ধান পাইবেন, যাহার ম্পর্শে দারিজ্য রাক্ষ্মী দেশ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিদ্বিত হইৰে এবং স্বপ্নমন্তৰ রাজপুৰীতে স্বচ্ছন্দতা ৰিরাজ করিৰে তথাপি এই প্ৰবন্ধ পাঠান্তে এক ৰ্যক্তির মনেও যদি 'ইহার লক্ষ্যীভূত ৰিষয়ের জন্ম কিঞ্চিন্মাত্র অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়, তবেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

অনেকেই অবগত আছেন বে পদা যম্না ও ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি বড় বড় নদীর অংশবিশৈষ কালক্রমে গুঙ হইয়া ছোট বড় অনেক চরের উৎপাদন করে; প্রথম অবস্থায় এই সব চর প্রায়ই সাধারণ মন্মুখনাসের অন্ধুপযোগী থাকে এবং ইহাতে এক প্রকার ঘাস (ইহা পূর্ববঙ্গে পথাইলা" ঘাস ব্লিয়া পরিচিত) জন্মে; চরের মালিকগণ এই সব ঘাস দিয়াও যথেষ্ট লাভবান হয়েন। ২।৪ বৎসর পরে এই সব চরে লোকের বসতি হইতে আরম্ভ হর। সাধারণতঃ অতিশর সাহসী ও বলবান লোকসমূহই প্রথম

<sup>(</sup>৫) বাসং ৩০।৪ ; তৈ ব্রা এ৪।২

<sup>(</sup>৬) কৌ বা ২৯০

<sup>(</sup>৭) পা. গৃ স্থ বাণাত

<sup>(</sup>৮) भक्खनाय नांग्रक्ता, शृः ১०२।

<sup>(»)</sup> Clcutta Review, May 1922, p. 195.

প্রথম এথানে বাস করিতে আরম্ভ করে। জমিদারেরাও এই সৰ লোককে ' ঠাহাদের প্রবল প্রতিপক্ষের কৰল হইতে চর দথল করিবার জন্ম পছন্দ করিয়া থাকেন। উক্ত অধিবাসিগণও এই হেতুতে বিনা থাজনায় কিয়া নামমাত্র থাজনায় চরের জমি ভোগ করিয়া থাকে। চরের অধিবাসীর মধ্যে শতকরা নকাইজন মুসলমান এবং অবশিষ্ট দশজন নমঃশূজ প্রভৃতি নিম্নগ্রেণীর হিন্দু। ইহাদেব মধ্যে শিক্ষিতের সংপ্যা একরূপ নাই বলিলেই হয়। ছেলেৰেলায় কোনও এক যাত্রার দলে "প্রহলাদ চরিত্রের" অভিনয়ে কিরাছিলাম, প্রহলাদের গুণধর গুকমহাশয় তারস্বরে তাহাকে শিথাইতে-ছিলেন য়ে "লিখিবে পড়িবে মবিনে ছু:পে, মৎস্ত ধরিবে খাইৰে স্থপ্থে"; চরেব অধিৰাদীদেব জীবন-যাত্র।ও যেন এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ৰলিয়াই মনে হয়। চরেব উর্ববা ভূমিতে যথেষ্ট শস্তু উৎপাদন করিয়া, নদী হইতে টাট্কা মাছ ধরিয়া, এবং পরিপুষ্ট গাভীসমূহের নির্জ্জলা গাঁটী ছ্ম পান করিয়া ইহারা হস্থ সবল দেহেই জীবন যাপন কবে। জমিদারে জমিদারে লড়াই ৰাধিলেই ইহাদের সাহাযোব বিশেষ প্রয়োজন হয়। তথন ইহাবা অত্যধিক মূল্য আদায় করিয়া কোনও এক জমিদাবের পক্ষ অবলম্বন কবে এবং লাঠালাঠি ও দাঙ্গা হাঙ্গামা কবিয়া অনেক সময় নিজের প্রাণ প্যাস্ত বিসৰ্জ্ঞন করে। নূতন চরেব ইতিহাস এবাপ অনেক বক্তপাতে রঞ্জিত। আদালতে মাম্লা করাও চবেব অধিবাসীদেব জীবনে নিতা-নৈমিত্তিক ঘটনা। মোকদমাপ্রিয়তা যে কতদূব অনিষ্টকব, তাহা কোনও একজন চরের অধিৰাসীর জীবনেব প্রতি লক্ষ্য করিলেই স্পষ্ট অনুভূত হইবে। চবের স্বাভাবিক উর্নরিতা বশতঃ ও নিজ পবিশ্রমগুণে সে যথেষ্ট উপাৰ্জ্জন করে সত্য, কিন্তু শিক্ষার অভাবে অতি দামান্ত কাবণেই প্রতিৰেশীর সহিত মাম্লা কবিতে প্রবৃত্ত হয় এব° উকীল, মোকুার ত্রিবকাব ও পেয়াদা প্রভৃতি আদালত সংশ্লিষ্ট প্রাণাসমূহের পোবাক জোগাইতেই সমস্ত নিঃশেষ কবিয়া ৰদে। পৰে সেই পতিত পাৰন "দাইলকের" জাতভাই হৃদয়হীন ক্সীুদুজীনীর নিকট অত্যধিক হারে হুদ দিৰার অঙ্গীকারে ঋণ গ্রহণ করে; এবং ইহার অবশুস্থাৰী ফল শ্বরূপ পরিণামে সর্কসাত হয়। তথন পুত্র পরিনার প্রভৃতি লইয়া সে হয় ত কোনও স্ববিধাজনক নূতন চবে প্লায়ন কবে, নতুৰা আজীৰন কটু ভোগ করিয়া উক্ত মহাজনদিগের উদরপূর্ত্তি করে। ইতাব এতীকারের কথা এথন কিছু ৰলা দরকার। পূনের উক্ত হইয়াছে, চরের জমি সাধারণতঃ উর্দারা। তাহার একটা কারণ এই যে, প্রতি বৎসর নদীর পলী দারা এই দৰ জমি পুষ্ট হয় এবং সূৰ্য্যালোক ও উত্তাপ যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হয়। এই সৰ উৰ্ব্যান্ত জমিতে শস্তাদি "আস্লি" (চর হইতে ৰিভিন্নতা বুঝাইৰার জন্ম এতদেশে "আস্লি" শব্দের প্রয়োগ হয়) জমি অপেক্ষা অনেক বেশী পাওয়া যায়। উন্নত কৃষিপদ্ধতির প্রচলন করিতে পারিলে, "আদলী" জমি অপেক্ষা যে চরের জমিতে চতুগুণ ৰেশী শস্ত পাওয়া যাইৰে, ভাহাতে কোনও সন্দেহ নইে। এখন কথা এই যে, এই উন্নততন্ন কৃষি-প্রণালী কে थवर्छन कतिरव ? वर्छमारन य ममन्छ लाक छत्त्र नाम कतिराउरह, তাহাদের বারা ইহা অসম্ভব ; কারণ, তাহারা নিরক্ষর,—নিজেদের চর ও আদালত গৃহ, উকীল, মোক্তার এবং জমিদারের নারেৰ প্রভৃতি ৰ্যতীত

পৃথিৰীতে যে অস্ত কিছুর অন্তিত্ব আছে, তাহাই ৰোধ করি তাহারা অবগত নহে। আমাদের শিক্ষিত যুবকদের দৃষ্টি যদি এদিকে আকৃষ্ট হয় এবং তাহারা যুদি ২০৷২৫ টাকা বেতনের কেরাণীগিরির মায়া পরিত্যাগ ক্রিয়া অথবা ভৰিক্ততে রাসৰিহারী ঘোব কিম্বা লর্ড সিংহ হঁইৰার আশায় প্রলুক্ক হইয়া ৰ্যবহারাজীবের সংখ্যা বর্দ্ধিত না করিয়া, এইসৰ চরের মাটী হইতে সোণা ফলাইৰার চেষ্টায় ৰদ্ধ-পরিকর হয়েন, ভবে এই দরিদ্র দেশে যে ধনাগমের একটা প্রকৃষ্ট উপায়ের উদ্ভব হয়, সে ৰিষয়ে কোন দন্দেহ নাই। এই চরগুলির স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে मकलाक मुक्त इटें एक हो। योहाता कथन ७ पूर्व किया উउत्तरक अवदान কালে এই সকল চরেব শোভা নিরীক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারা কথনই ইহাদের মনোবম দৃগ্য ভুলিতে পারিবেন না। থরস্রোতা তরঙ্গসঙ্কুলা স্রোত্যিনীর তীবে ৰাল্কাপূর্ণ ধৰলাকৃতি চরসমূহের দৃশ্য অতীৰ মনোরম ৰলিয়াই মনে হয়। জল-যানে আরোহণ কবিয়া দিগস্তব্যাপী সলিলবাশি অতিক্রম করিবার সময় উক্ত চরুসমূহ বেশ এক মনোরম আশ্রয়ের ধারণা হৃদয়ে জাগরিত কবিয়া থাকে ; ও তথন স্বস্তানতঃই চবের অধিনাসীদের গ্রাম্য জীবনের একটা সন্দর ছবি কল্পনানেত্রে সমূদিত হয়। বিশ্ববিখ্যাত কৰিএেঠ রবীন্দ্রনাথেব কৰিভাতেও ইছাদেব স্বাভাবিক সৌন্দর্যোর উচ্ছল চিত্র প্রকাশিত হটয়াছে। চৰ্দমূহ সভাৰত: ৰেশ স্বাস্থ্যকৰ। নির্মল উন্মুক্ত বাযু এবং অকৃত্রিম পাতা যদি স্বাস্থোব পক্ষে অম্বুকুল হয়, তবে চবে ৰসতি যে স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতি-বিধায়ক হুইবে, ভাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধার মানদে আমার জনৈক বন্ধু মণ্ডরী, দেওঘর ও দাৰ্ক্তিলিং প্ৰভৃতি সুপ্ৰসিদ্ধ স্বাস্থ্যক্ষ স্থানে ৰাস্ক্রিয়াও যত উপকার প্রাপুনা হইয়াছিলেন, বিজ্ঞ চিকিৎসকের প্রামর্গে তিনি প্রার চবের স্থানে স্থানে কিছুদিন যাপন কবিয়া তদপেকা অনেক বেশী উপকাব পাইয়াছিলেন। এই মালেবিয়া প্রপীড়িত বঙ্গদেশে ইহা সামাশ্র স্থবিধার কথা নহে। কিন্তু কি বকম আমাদের চিব মক্ষাণত অভ্যাদের দোধ,-ম্যালেরিয়াতে গ্রাম উৎসন্ন যাইতে বদিয়াছে, সেপানেও এক ইঞ্চি জায়গাব জন্ম হাইকোর্ট পর্যাও লড়িয়া সর্কাষাও হইব, তথাপি প্রকৃতি-প্রদত্ত নিশ্মল উন্মুক্ত বায়ুতে বিস্তুত ভূমি লইয়া বস বাস করিতে প্রাণ শিহবিয়া উঠে। কাৰণ, ইহা নৃতন ব্যাপার বলিয়া কিছু মনেব বলের প্রয়েজন। কারণ স্বত্টে আশকা হটতে পারে মুসলমান নম:শূদ অধ্যুসিও চবে কি ভন্নলোক বাস করিতে পারে 💡 যাঁহার। মনে করেন, এক দিনও মুসলমান কিখা। নিয়তেনীর হিন্দুর মরে (যাহাবাই প্রকৃতপক্ষে দেশেব মজ্জা এবং চৌদ আনা অধিবাসী) বাস করিলেই কিখা তাহাদের স্প.ষ্ট জলে কোনও কাজ করিলেই জাতি যাইবে এবং নিরয়গামী হইতে হইবে, তাহাদের জন্ম এ প্রস্তাব নহে ; কারণ, চরে বাস করিতে গেলে জাত টা একটু টনক্ ( শক্ত ) হওয়া দরকার এবং not touchism religionটী (অর্থাৎ "ছুতমার্গ ধর্ম- ছুলেই জাতিধর্ম নষ্ট চইবে এই ভাবেরই ধর্ম ) পরিতাাগ করিতে হইবে। যাঁহারা উদার মত পে্বণ করেন এবং জাতি যাবার আশস্কাতে সম্ভন্ত নহেন, তাঁহারা যদি দলবন্ধ হইয়া স্থবিধামত চরে বাস করিয়া সেখানকার অধিবাসীদিগকে একটু শিক্ষিত করেন এবং উন্নততর

• প্রথণ্ড পরিণত হইতে পারে; এবং নিরন্ন বলবাদীর একটা আশার স্থল হইতে পারে। করেক বংসর পূর্বের রাজকার্য্যোপলকে চিকন্দি (করিদ-পূর জিলার অন্তর্গত একটা সমৃদ্ধ স্থান) প্রবাদ কালে শুনিরাছিলাম, করেকটা শিক্ষিত উৎসাহী যুবক নাকি চরে বাদ করিবার জন্ত উদ্ধোশী হইয়া অনেক জমি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার কি ফল হইয়াছে, বলিতে পারি না; ক্রামনি না বাহালীর মক্ষ্যাগত হক্ষ্যপ্রিরতাতেই তাহাদের উৎসাহ পর্যাসিত হইয়াছে কি না

## বোধন-বাণী

## শ্রীক্ষেমন্ত্রনাথ ঠাকুর বি-এস্সি

হে জগৎ, তোমার সাক্ষাতে আজ করিব স্বীকার--- . "দীনাহীনা জন্মভূমি জননী আমার।" বলি বলি করিয়াছি ফুটে নাই মুখ, স্বীকার করিতে যে গো ভেঙে যায় বুক— "অতীত গৌরবময়ী জননী আমার জ্বগতেব অধিরাণী নহ তুমি আর।" জননি জনমভূমি ! তোমারি সন্তান আমরা জীবিত, তব হয় অপমান। আশ্চর্য্য ! তবুও গর্ব করি মোরা কত "মাহুষ আমরা।"—লাজে মাথা হয় নত। আমরা মাহুষ বটে !---গভীর ব্যথায় ভূমিতে লুটায়ে যবে কাঁদ হায় হায়— আমরা কবির দল, গাহি প্রেমগান গড়িয়া ফুলের বীণা কুস্থমবিতান ! কোথায় নিভূত কুঞ্জে গাহিছে মদন কোথা দিয়ে বহে যায় মলয় পবন--ছথিনী জননী, তোরে না দিয়া সাম্বনা খুঁ জিয়া বেড়াই তাহা, নাহিক চেতনা। অবোধ শিশুও চেনে নিজ জননীরে. আমরা কবির দল, চিনি না ভোমারে। আমরা চলেছি ভেসে কল্লনার রথে---মধুপ বদন্ত আর মলয়ের সাথে।

থাম গো, থাম গো কবি, গাহিছ কি গান বিলাসের লাস্থবীণে তুলিতেছ তান ?
কাঁদিছে জননী হেথা বিষয় বদনে
ফিরিয়া না দেখি তাহা, আপনার মনে
ভ্রমিতেছ মদনের পুজাবাণ হাতে,
লালসার পক্ষ মধ্যে চাহিছ ডুবাতে
পবিত্র দেশেরে মোর ?—আশ্চর্য্য প্রয়াস !
সাধ করে' নিজ গলে নিজে দাও ফাঁস ?
যে দেশে লাগিয়া আছে নিত্য হাহাকার—
যে দেশে হাজার লোক পায় না আহার—
যে দেশে করের তরে চলে কাড়াকাড়ি—
যে দেশে জরের তরে চলে কাড়াকাড়ি—
যে দেশে ডুবিয়া আছে অধীনতা মাঝে
সে দেশে প্রেমের গান কেমনে বা সাজে ?

থামাও, থামাও কবি, লালসার তান !
দেশের দারিত্য দেখি কাঁদে না পরাণ ?
শুধুই নিজেরে লয়ে কাটাতেছ দিন
না বুঝি নিজেরে নিজে করিতেছ হীন ।
স্বর্গ হতে বীণাপাণি আপনার বীগা
দিলেন তোমারে সঁপে, নাহি বিবেচনা ?
কোথায় বাজাবে তাতে উদাত্ত মধুর
দেশের উন্নতিকল্পে কল্যাণের স্থর—

কোথায় উদাত্তস্তুরে মান্সলিক গান গাহিয়া জাগাবে দেশে মুমুর্ পরাণ, তা না করি মন্তপ্রায় ডাকিছ,বিনাশে গাহিয়া প্রেমের গান এ দরিদ্র দেশে।। ভূলেছ কি নিজ দেশে ? নাহি কি স্মরণ একমৃষ্টি অন্নতরে কাঁদে অহকণ তোমারি আপন ভাই ? তুমি কি না কবি, লালসার তুলি হাতে পক্ষময় ছবি িঅ'াকিছ, লাগে না লাজ, গাহ তাই গান বিনাশের অগ্রদুত বিলাসের তান। কান্ত হও, কান্ত হও—থাক রসাতলে লালসার চিত্রলেখা; সাগরের জলে

ভাসারে দিয়ে ও বীণা শুদ্ধ হয়ে আঞ্চ গাহিয়া উঠ গো পুন: হে প্রির সমাজ— "জননি মহিমময়ি, করিতেছি পণ আবার জগৎমাঝে তব সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিব মোরা, ভূলিব না আর তোমার হুথের কথা। জননী আমার! বাজিবে দিবসরাতে আমার হিয়ায় তুথের কাহিনী তব, রুপা হায় হায় করিব না, করিব না-করে যাব কাজ ঘুচাতে তোমার তঃথ :--করিলাম আজ কঠোর প্রতিজ্ঞা এই ; মনে দাও বল---করিতে পারি গো যেন দেশের মঙ্গল।"

## টাকার কথা

আচার্য্য সার প্রফুল্লচক্র রায়

🖣 যুক্ত নরেক্সনাথ রায় প্রণীত এই পুস্তকপানি যেমন সমগোপযোগী তেমনই উপাদের। গ্রন্থকর্তা ধনবিজ্ঞান সম্পর্কায় অনেক জটিল বিষয় অতি। সূর্য্থ হইবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের, অর্গশান্তের বাঙ্গালী ছাত্রগণও ইহা সরল ও ফুলরভাবে বিকৃত করিয়াছেন। ইনি অর্থনীতিশাস্ত্র অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়াছেন। আজকার্ল যে সব প্রশ্ন সর্বাদাই আলোচিত इंडेंट्डि : यथा विशेष পরিমাণ ( Bimetallism ), বিনিময় হার (exchange rote), পদার (credit), গোল্ড, ষ্ট্যাডার্ড রিজার্ভ ফঙ্ পেপার কারেন্সি রিজার্ভ কণ্ড, কাউন্সিল বিল, রিভার্স কাউন্সিল বিল... ইত্যাদি বিষয় অতি সরলভাবে বিবৃত হইয়াছে। আমি যতদুর জানি. এ প্রকার পুত্তিকা বাংলা ভাষায় এই প্রথম। বাংলাদেশের একটা বিশেষত্ব এই — বাঁহারা ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত বেমন তিলি, সাহা, গন্ধবণিক, কাপালী প্রভৃতি সম্প্রদায় ... ঠাহারা প্রায়ই ইংরেজী ভাষায় অনভিজ্ঞ।

এপন ইচ্ছা করিলে এই পুস্তক হইতে ই।হারা যথেষ্ট উপকার লাভ করিতে হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইবেন। গ্রন্থকর্ম্ভা মাতৃভাবার এই অভিনব জিনিস স্ষ্টি করিয়া নকলের ধক্তবাদাহ হইয়াছেন। আশা করি, তিনি এই বিষয় লইয়া আলোচনায় ব্যাপত থাকিবেন, এবং তাহার জীবনব্যাপী পরিশ্রমের ফলস্বরূপ আরও মূল্যবান গ্রন্থ তাঁহার লেখনীপ্রসূত হইবে।\*

<sup>&#</sup>x27; # 'টাকার কথা'... খ্রীনরেক্সনাথ রায় এম-এ প্রণীত; মূল্য এক টাকা মাত্র।

## ডি**স্**পেপ্সিয়া

## প্রমেশচন্ত্র রায়, এল্-এম্-এস্

ডিস্পেপ্ সিয়া কি ?
"ডিস্পেপ্সিয়া" কথাটি ইংরাজী। ইহার অর্থ, পরিপাকক্লুছ তা—ক্টে পরিপাক।

ইহার ঠিক্ বাঁকালা কি, তাহা বলা শক্ত। মোটাম্টি ভাবে—এ দেশের "অম্বলের বাারাম" ও "অজীর্ণ" রোগকে ডিস্পেপ্সিয়া ধরিলেও, অনেক সময়ে "স্থতিকা" ও ক্ষয়-রোগজনিত "গ্রহণী" (টিউবারকুলার ডায়ারিয়া) এবং সাধারণ ক্ষয়কাশের অবস্থা-বিশেষও এই "ডিস্পেপ্সিয়া" নামে চলিয়া যায়! এই জক্ত যাহার তথাক্থিত "ডিস্পেপ্সিয়া" হইয়াছে, তাঁহার প্রথম কর্ত্তব্য—বড় বাারাম-গুলিকে বাদ দেওয়া যায় কি না তিহ্বয়ে ক্লত-নিশ্চয় হওয়া। অর্থাৎ, দীর্ঘস্ত্রিতা না করিয়া বা গতান্থগতিক পথে না চলিয়া, ক্ষয়ের কোনও বীজ ভিতরে উপ্ত হইতে কি না, এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া কর্ত্বব্য।

ডাক্তারি মতে, ডিস্পেপ্সিয়া স্থূলতঃ তিন প্রকারের; যথা—(১) তরুণ ডিস্পেপ্সিয়া—যাহাকে "বদ্হজম" বলে; এক আধ দিনের থাওয়ার অত্যাচারে ইহা হয় मावधान श्रेटल देश मातिया यात्र । (२) भूताजन ( क्रिनिक ) ইহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। ডিস্পেপ্সিয়া। (৩) নামবিক বা নার্ভাস্ ডিস্পেপ্সিয়া। ইংরাজীতে ইহাকে নিউরোসেদ্ অফ্ দি ষ্টম্যাকও বলে। আমাদের দেছের যে কোনও যন্ত্রের বিক্বতি ঘটিলে, স্থপু সেই যন্ত্রেই উহার ফল ফলে না—সারাদেহের সমস্ত ফুল্লাংশও আত্মীয়তার-সত্তে দেহের প্রত্যেক অংশের সঙ্গে বাঁধা আছে। এই জন্ম, পেটের ডানদিকের নিমভাগের অ্যাপেন্ডিক্সে, বা. ডান-দিকের উপরভাগে পিত্তকোষে (গল-ব্ল্যাডারে) কোনও গোলযোগ ঘটিলে, বমন, অকুধা, অজীর্ণ প্রভৃতি দেখা দের। আবার পরিপাক-যন্ত্রের সম্পূর্ণ বা্হিরে ছিত বৃক্কক-গ্রন্থিতে (কিড্নীতে) কোনও উত্তেজনার কারণ হইলে-যেমন পাথরীর বেদনা (রিনাল্-কুলিক্)—অথবা জরায়তে কোনও বিপত্তির হলে—কুধানাশ, অজীর্ণ, বমন বা বিবমিবা উপস্থিত হয়। হিটিরেয়া ব্যাধিতে, রক্তে কারের অংশ কমিয়া যাইলে ( যাহাকে ইংরাজীতে অ্যাসিডোসিদ্ কহে ), চক্ষের দোষ থাকিলে, মৃগী ব্যাধিতে, আধকপালে ক্রারামে (মিগ্রেণে), ভয় পাইলে বা মন্দ ঘটনা ঘটিলে, বা অতিমাকার ইল্রিয়-সেবন করিলে বা অপর কারণে শুক্রক্ষয় ঘটিলে—প্রভৃতি নানা রকম অবস্থায় পরিপাক-ক্রিয়ার যে বিক্কৃতি আসে, সে সবগুলিই এই পর্যায়ভূক্ত। এক কথায়, তাবৎ দেহের যে কোনও যদ্মের বিক্রতির ফলে সমবেদনা-হত্তে যে অজীর্ণ উপস্থিত হয়, তাহাকেই ক্লায়বিক ডিদ্পেপ্সিয়া বলে।

এই খানে ইহাও বলা প্রাণাঙ্গিক হইবে যে, (১) মধুমেহ ( ডারাবিটিজ ়), (২) বাত ( গাউট ও রিউমাটিজম্ ), (৩) হাঁপানি ( ব্রহ্মিরাল্ আাজ ্মা ), (৪) স্থুলতা ( ওবিসিটি )— এই বিভিন্ন জাতীয় ব্যাধিগুলি ডিস্পেপ্সিয়ার গোঞ্জিভুক্ত। অর্থাৎ ডিস্পেপ্সিয়া যেমন অধিকাংশ স্থলেই আহারের দোবে হয়, উপর্যুক্ত ব্যাধিগুলিও তাই।

#### পরিপাক-ক্রিয়া

নিতান্ত নীরস হইলেন্ড, এইখানে কিঞ্চিৎ দেহতবের আলোচনা করা অনিবার্য্য বোধ হইতেছে। সেই জন্ত, অতি সংক্ষেপে, দেহের যে যে যম্বগুলি প্রত্যক্ষভাবে পরিপাক-কার্য্যের সহারক বা পোষক, সেই গুলির বিবরণ দিলাম। যাহারা এ সহন্ধে ভাল করিয়া জানিতে চাহেন, এবং ছবির সাহায্যে এই তথ্যগুলি বেশ করিয়া হাদয়দম করিতে চাহেন, জাহারা মৎপ্রণীত "ম্যাটি কুলেশন হাইজীন" (দিতীর সংস্করণ) নামক তিনশত পৃষ্ঠাব্যাপী পুত্তক পাঠ করিতে পারেন।

মৃথগহ্বরে তুই পাটিতে বত্রিশটি দাঁত আছে। তন্মধ্যে কষের দিকের পেষণকারী দাঁতগুলিই আমুদ্দিগের পক্ষে বিশেষরূপে প্রয়োজনীয়। মুখের মধ্যে যে জিহ্বা আছে, উহার

কাষ চুইটি। উহার প্রথম ও প্রধান কার্যা—খাত্মের স্বাদ গ্রহণ করা: খাতের স্বাদ যে পরিমাণে হত হইবে, সেই পরিমাণে মুখের মধ্যে লালা নিঃসরণ হইবে। দ্বিতীয় কায—খাগ্যদ্রবাটিকে মুধের ভিতরে নাড়া-চাড়া করা, ওলোট-পালোট করা। এই প্রসঙ্গে লালার কথা বলিয়া রাখি। মুখের লালার উদ্দেশ্য হুইটি: প্রথম উদ্দেশ্য, খাগ্যদ্রব্যকে নরম করা; দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, খাগ্যের মধ্যে শালিজাতীয় খাছকে কতকটা পরিপাক করা। শালি জাতীয় বলিলে—ধান ও ধান্ত-জাত সকল থাতা, তরী-তরকারী, ফলমূল, কন্দ, মিষ্টরস ও মিষ্টান্ন, সাগু, বার্লি, এরোকট, শঠি প্রভৃতিকে বুঝার। আমাদের দেশে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই এই শালিজাতীয় থাছাই প্রধান। আমাদের পক্ষে মুখের লালার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা যে কত, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমরা যে-কিছু শালিজাতীয় থাত থাই না কেন, উহারা ক্রমশ: "মন্টোজ" নামক মিষ্টরুসে পরিণত হইলে তাবে রক্তে শোষিত হইতে পারে। লালার কার্যাই শালিজাতীয় থাতকে ক্রমশ: মিষ্টরসে পরিণত করা। যদি কেহ এক গ্রাস ভাত লইয়া মুখের মধ্যে ভাহাকে রাখিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া চিবাইভে থাকেন, তবে দেখিবেন যে ভাতের স্বাদ ক্রমশ:ই মিষ্ট **হইতেছে—এবং চর্ব্বণ করিতে করিতে উহা প্রায় ঘনরসের** আকারে পরিণত হইয়া হঠাৎ গলার নিয়ে নামিয়াধার। এই থানে পাঠকগণকে হুইটি অত্যাবশ্যক কথা স্মরণ রাখিতে বলি; প্রথমটি এই যে, মুখে যে পরিপাক-ক্রিয়া আরন্ধ হয়, সেই কার্যাট যদি অসম্পূর্ণ বা অবহেলার ভাবে সম্পাদিত হয়, তবে, পর-পর সমন্ত পাক-ক্রিয়াই অসম্পূর্ণ ও অবহেলার ভাবে সম্পাদিত হইবে। এবং দ্বিতীয় কথাটি এই যে, মুখে খাছা দ্রবা টর ষত স্বাদ গৃহীত হইতে থাকিবে, সেই পরিমাণে, এবং ততক্ষণ, পাকস্থলীতে পাকাশয়িক রস ( গ্যাষ্ট্রিক যুষ ) নিঃস্ত হইতে থাকিবে। কারেই, মুথের মধ্যে থাত জুবাটির যথায়থ চর্ব্বণ ও যথেষ্ট পরিমাণে লালার সহিত মিশ্রণ, স্কুচারুরূপে পরিপাক হওয়ার পক্ষে একমাত্র উপায়।

তাহার পরে পাকস্থলী। ইহা মাংসপেশী ছারা আরুত অর্থাৎ রবারের মত টানিলে ইহার থোল বাড়ান যার; এবং ইহার কার্য্য, থাবারটিকে লইরা রীতিমত ময়দাঠাসার

রবারকে যেমন প্রত্যন্থ বেশী বেশী মত দলন করা। টানিলে অথবা এক দিন অতিমাত্রায় টানিলে উহার স্থিতি-স্থাপকতার হানি হয়, তেমনি, নিতা বেণী (পরিমাণে) <u> থাইলে—অথবা পান করিলে—ক্রমশ: পেটের খোলটি</u> বাড়িরা যার; তাহার ফলে, পাকস্থলীর তুইটি কতি হর। গর্ভাবস্থায় পেটের উপরের চর্ম্মের উপরে অতিমাত্রায় টান ধরার চামড়ায় যে-যে ফাট ধরে সেগুলি জন্মে আর যায় না ; এবং সেই গুলির জন্ত ছেলেপিলের মারেদের তলপেটের চামডাটি চিরকালের মত ঢিলা হয়। নিতা অতি-ভোজনের ফলেও, পাকস্থলীর গায়ের মাংসগুলি কতক-কতক ছিঁ ডিয়া যায়। তাহার ফলে, পাকস্থলীর থাগদ্রব্যকে চটুকাইবার ক্ষমতা ত কমেই, পরস্ত পাকস্থলীটি নিজের থাগু-ভার লইয়া নডিতে অনেকটা অক্ষম হয়। প্রথম ফল, থাবারগুলি অনেকক্ষণ পাকস্থলীর মধ্যে থাকিতে বাধ্য হয় বলিয়া, পচিতে থাকে; সকালে থোল-মাথান বিচালীতে জল বা ফো মিশাইয়া রাখিলে, বৈকালে তাহা পচিয়া উঠে; এ বেলার ভাতে ব্দল দিয়া রাখিলে, ওবেলা "আমানি" হয়। পাকস্থলীর মধ্যেও খাগুগুলি পচিরা কতকগুলি গ্যাস ও কতকগুলি कर् अद्भाव शृष्टि करता। এवः यनि मारम, ডিম, মাছ, হুধ, ছানা প্রভৃতি আমিষজাতীয় থাভাংশ থাকে, তবে সেই-সেই থাজের অ্যাল্ব্যুমেনের (বা অওলালা জাতীয় থাগ্যের) সঙ্গে পাকস্থলীর গাত্র হইতে শ্রুত পেপসিন মিশিয়া টক্দ-জ্যালব্যুমেন নামক বিষময় পদার্থ সৃষ্টি করে। দ্বিতীর ফল, পাকস্থলীর গাত্রের মাংসগুলি ছিন্ন-ভিন্ন হওরার, তাহারা আর ভুক্তান্নকে তেমন চটকাইয়া দলিয়া তরলাকারে পরিণত করিতে পারে না। আমরা এ যাবৎ পাকস্থলীর বহিরাবরণ মাংসপেশীর কথাই বলিয়াছি। কিন্তু পাকস্থলীর ভিতরে যে স্থকোমল শ্লৈন্বিক ঝিল্লি (বা মিউকাস্ মেম্-ব্রেণ) আছে, তাহার উল্লেখও করি নাই। মুখে যে পরিমাণে কারধর্মী (অ্যাল্ক্যালাইন) লালা নিঃস্ত হয়, এবং যে পরিমাণে রসনা খাত্যের আস্বাদ-স্থুপ অমুভব করে, তাহারই অমুপাতে, পাক্ত্নলীর ভিতর-গাত্রন্থ দ্বৈত্মিক ঝিলির পাকাশরিক রস ক্রত হয়। পাকাশরের রস অন্ত্র-ধর্মী ( জ্যাসিড )। ইহার উপাদান তিনটি ;—(১) হাইছো-ক্লোরিক্ অ্যাসিড নামক থনিজ অম ; (২) পেপসিন ; (৩)

রেনীন—ইহার কার্য্য তরল তুধকে দধি বা ছানার পরিণত পাকস্থলীতে প্রধানত: ত্র্য ও ত্র্য হুইতে প্রস্তুত খান্তসমূহ এবং আমিষজাতীয় খান্তগুলি পাকস্থলীর পরিপাক-ক্রিয়া সংক্রান্ত হুইটি কথা স্মরণ-যোগ্য। প্রথমতঃ, পাকস্থলীতে যে খাগ্য পড়ে, সে খাগ্য যথন বিষমরূপে অস্লরদাত্মক হয়—তথন (তাহার পূর্ব্বে নহে ) - পাকস্থলীর দক্ষিণ দিকে যে ফটক থাকে, সেই ফটকের মুথ থুলিয়া যায়-পাকন্থলীর সমস্ত থাতা পাকন্থলী ত্যাগ করিয়া, কুলান্তের ডিওডিনাম্ নামক অংশে যাইয়া পড়ে। তাহা হইলে প্রথম কথা হইল যে, মুথের লালার অমুপাতে পাকাশয়িক রসের সঞ্চার হয় এবং পাকাশয়ে (ষ্টমাকে) সমন্ত খাতদ্রবাগুলি যতক্ষণ সম্পূর্ণভাবে বিষম অমাত্মক না হয়, ততক্ষণ পর্যান্ত খাতদ্রবাণ্ডলিকে পাকাশয়েই থাকিতে হয়। দ্বিতীয় কথা, পাকাশয়ে ছইটি দ্বার আছে; একটি উহার উর্দ্ধভাগে—যে পথ দিয়া মুখ হইতে থাত আসিয়া পাকস্থলীর মধ্যে যাইয়া পড়ে; অপরটি উহার দক্ষিণ পার্ষে-যে পথ দিয়া পাকস্থলী হইতে থাত বাহির হইয়া কুদ্রাম্বে ( স্থল ইন্টেস্টাইনে ) চলিয়া যায়। মুথে অতিমাত্রায় ক্ষার-ধর্মী লালা শ্রুত হইলে পাকস্থলীর উপরের দার খুলিয়া যায়; এবং পাকস্থলীর ভিতরে অতিমাত্রার অন্নধর্মী পাকাশরিক রস জমিলে তবে সে অমুরসের উত্তেজনায় উহার দক্ষিণ দিকের ৰার খুলে। এই দক্ষিণ দিকের বারটির নাম-পাইলোরিক্ দ্বার; ইহা অতীব দৃঢ় এবং স্থূল মাংদপেশী দ্বারা রচিত এবং ইছার ফাঁদ খুব বেশী বড় নয়। যদি মুখে ভাল করিয়া না চিবানর ফলে বড় বড় থণ্ড থাডা-দ্রবা পাকাশয়ে আসিয়া উপস্থিত হয়, ভবে-যতক্ষণ সেই থগুগুলি পাকাশরের রূসে জীর্ণ হইয়া না যায়, অথবা পাকাশরের গায়ের মাংসপেণী দ্বারা পিষ্ঠ না হয়, ততকণ পাঁকাশয় হইতে তাহারা কুদ্রান্তে (ড়িওডিনামে) বাহির হইরা ঘাইতে পায় না; তাহার ফলে পাকস্থলীতে খাছটি পচে ও অতিমাত্রায় অন্নের সৃষ্টি করে। পাকাশয়ে অতিমাত্রায় অমের সৃষ্টি হইলেই, হর মুধ হইতে, উহ্নার উন্টা ধর্মী (অর্থাৎ কারধর্মী) ধুথু অনবরত গিলিবার প্রাম্নেক্সন হয়, নতুবা ক্ষুদ্রান্ত্র (ডিওডিনাম্) হইতে ক্ষারধর্মী পিত্ত উজান বহিরা পাকস্থলীর মধ্যে আসিরা উপস্থিত হয়—অমুরসাত্মক পাকাশুরিক রসের সঙ্গে ক্ষারধর্মী থ্থু ( লালা ) বা পিন্ত মিশিলে, লেব্র রসে "সোডা" দিলে '

যেমন লেবুর রসের অল্লের উগ্রতার হ্রাস হয়, সেই ফল ফলে। আর যদি নিতাই অতিমাত্রার অমাত্রক পাকাশরিক রদের উদ্বেগ এই ভাবে উক্ত পাইলোরিক দ্বারের মাংস-পেশীকে ভোগ করিতে হয়, তবে তথায় ক্ষত হওয়া অবশ্রম্ভাবী। পাইলোরিক দ্বারের ক্ষত শুকাইলে, সেই স্বল্ল-ফাঁদ বালের ফাঁদের সঙ্কোচ ঘটে। তাহার ফলে সহজে পাকাশরের থান্ত আর ডিওডিনামে যাইতে পার না। কাষেই অতিভোজনেরও যা' ফল, অতি বেণীক্ষণ খাষ্ঠ দ্রব্যকে নিকাশিত করিবার বিফল প্রয়াসে পাকার্শয়িক গাত্রন্থ মাংসপেশীর নিম্ফল সঙ্কোচেরও সেই ফল—অর্থাৎ পাকাশরের ফাঁদ বৃদ্ধি ( ডাইলেটেশন অফ ইম্যাক )।

পাকাশরের পরে, কুদ্রান্ত্র ( স্থল-ইন্টেস্টাইন্স্ )। ইহার প্রথমার্দ্ধের নাম ডিওডিনাম। তরভোজী বাঙ্গালীর পক্ষে এইটি পরম প্রয়োজনীয় অংশ। পাকাশয় হইতে কতকাংশে পচিত থাক্তদ্রব্য এইথানে আসিলেই, ক্ষারধর্মী পিত্তরস, ও ক্লোমরস তাহার সঙ্গে মিশে। পিত্তের কায় শ্লেহজাতীয় পদার্থকে অতীব ক্ষুদ্র কুদ্র কণার্য পরিণত করা (ইমাল্সন প্রস্তুত করা)। আর ক্লোমরদের (প্যান্ক্রিয়াটিক্ রদের) কার্য্য--শালিজাতীয়, আমিষজাতীয় পদার্থকে পরিপাক করা। অন্তের অধিকাংশ পরিপাক-किया এখানেই সাধিত হয়। कार्यारे, মাংসাশী সাহেবদিগের পক্ষে পাকাশদ্বিক রস (পেপ্সিন্) যে পরিমাণে উপকারী, অন্নভোজী বাঙ্গালীর পক্ষে সেই অমুপাতে ক্লোমরসের (প্যান্কিয়াটিক্ যূষের) প্রয়োজন। অন্নের বারো আনা ভাগ পরিপাক ক্রিয়া এইথানেই সাধিত হয়। বাকী পরিপাকটা এই কুদ্রান্ত্রের অপরাংশের রস ( যাহাকে সাকাস এন্টারিকাদ কহে) সাহায্যে এবং কতকটা অন্ত্রস্থিত জীবাণু দারা পচিত হয়। থোড়, এঁচোড়, ভাঁটা, **আৰু** প্রভৃতির খোসা, গমের চোকর, শাক, প্রভৃতি এই দ্দীবাণুগণ দ্বারাই বেশীর ভাগ পচিত হয়।

কুদ্রান্ত্রের পরে, রুহদন্ত্র ( লার্জ ইন্টেস্টাইন্ বা কোলন )। ইহারই শেষ প্রাস্তটিকে মলদার কহে। এবং ইহার আরম্ভ-ষ্ঠান অ্যাপেন্ডিক্স্কে লইয়া। এই অ্যাপেন্-ডিকৃস্টি মান্থবের কি কাবে আসে জানা নাই। তবে যাহারা ভাল করিয়া না চিবাইয়া থায়, যাহারা স্থপীরির কুচি বা পেয়ারা প্রভৃতির বীজ গেলে, তাহাদিগকে জব্দ করিবার

ফাঁদ বলিলে অস্থায় হয় না। বৃহদ্রন্ত্রে পরিপাক-কায কিছু হয় না-এখানে পরিপাক করা খাল্ডের তরল সার শোষিত रुप्र ।

যথা সম্ভব সংক্ষেপে পরিপার্ক-ক্রিয়ার বর্ণনা করিয়া, তৎসংক্রাম্ভ কয়েকটি আবশুক কথার আলোচনা করিব। (১) আজ যে থাবার থাওয়া গেল, পরশুর আগে তাহা মল হইয়া বাহির হয় না। অনেক সময়ে তাহার চেয়েও দেরী লাগে—কিন্তু বেশী দেরী লাগা ব্যারামের লক্ষণ। (২),মাতুষের ক্ষুদ্রান্ত্র প্রায় ২০ ফিট ও বুহদত্ত ৫—৬ ফিট, একুনে ইন্টেদ্টাইনগুলি ২৫—২৬ ফিট লম্বা। এই দীর্ঘপথে স্বভাবত:ই নানা জীবাণুর বাস; কাষেই যত বেশীক্ষণ থাছদ্রব্য বা মল এই পথে আবদ্ধ থাকিবে, ততই গ্যাস ও বিষের সৃষ্টি করিবে। এবং সেই গ্যাস ও বিষ বাহির হইতে যত দেরী হইবে, ততই তাহারা "গায়ে বদিবে"—সমস্ত রক্তকে দৃষিত করিবে। (৩) আমরা যাহা থাই তাহার অধিকাংশই কঠিন; "পরিপাক" করা বলিলে তুইটি কায় বুঝার-কঠিন খাছ দ্রব্যকে তরল করা এবং তরীল দ্রব্যকে গ্রাসাগনিক প্রক্রিয়া দ্বারা রক্তে শোষণোপযোগী করা। বস্তুত: ইংরাজী কথা "ডাইক্রেষ্ট"এর অর্থ তরলীকরণ। অতএব পরিপাক-ক্রিয়ার প্রথম থাক বা শ্রেণী হইতেছে কাটিয়া, কুটিয়া, ভিজাইয়া, পেষণ করিয়া নানা উপায়ে কঠিন খাছকে তরল করা; এবং দ্বিতীয় স্তর হইতেছে তাহাদের শোষণ (আাব্সরপ্সান্) ও তৎপরে রক্তের সঙ্গে সংমিশ্রণ (অ্যাসিমিলেসান্) করায় সাহায্য করা। (৪)পরিপাক<sub>ন</sub>ক্রিয়ার পরস্পর সাপেক্ষতা লক্ষণীর। মুখের লালা কারধর্মী; পাকস্থলীর রস অমধর্মী: ডিওডিনামের রস ক্ষারধর্মী। একটি রস অপর রসের সহারক। (৫) থাগুদ্রব্যের সাধারণত: নিমগতি—অর্থাৎ মুখ হইতে খাছদ্রব্য ক্রমশ:ই নিম্নগামী হয়। এবং ইন্টেস্-ষ্ঠাইনগুলিরও নিমাভিমূথে ক্রিমিগতিতে সঞ্চার হইয়া থাকে। দারুণ উত্তেজনার ফলে অন্ত্রন্থিত দ্রব্যের উজান গতিও হয়—-তাহার ফলে মুখ দিয়া মল নির্গত হইতে পারে।

### नक्रगावनीत व्याभा

ডিস্পেপ্সিয়াতে যতগুলি লক্ষণ দেখা যায়, সেগুলির মূলতৰ্টা কি, অৰ্থাৎ তাহার আসল ব্যাখ্যাটি কি, তাহা দিয়া নিমে প্রধান প্রধান লক্ষণগুলিও দিলাম।

ময়লা জিহবা।—জিবের উপরে যে চামড়ার মত "ছাতা" 'পড়ে তাহা কি ? তাহা রোগ-জীবাণু + জি<mark>হবার</mark> উপরের ছাল উঠিয়া যাওয়া। সেই ময়লা যদি সাদা রঙের হয়, তবে পাকখলী ও ইনটেস্টাইনের জড়তা (সাময়িক অক্ষমতা) বুঝার। সেরূপ স্থলে "টনিক" (যেমন কুঁচিলা ঘটিত ঔষধ ) প্রযোজা। কিন্তু যদি জিবটি কাঁচা মাংসের মত টক্টকে লাল হয় এবং তাহার উপরে দানা দানার মত দেখায়, তবে বুঝিতে হইবে যে পাকস্থলী ও ইন্টেদ্টাইন অত্যন্ত রক্ষ (উত্তেজিত) অবস্থায় আছে ৷ তেমন অবস্থায় বিদ্মাথ,, হাইড্রোদায়ানিক আাদিড প্রভৃতি শান্তিপ্রদ 'उँवध वायरञ्ज । क्रिव यमि थूव वर्फ रुरेन्ना मान्ना मूरथन मरधा এমন এলাইয়া পড়ে, যে, ত্বপাশের দাঁতের দাগ তাহার গায়ে বসিয়া যায় এবং সেই জিব যদি রক্তহীন দেখায়, তবেও টনিক ঔষধ প্রযোজা।

২। মুথের আস্বাদের বিক্ষতি।—যাহাদের ভিতরে একাধিক "পোকা খাওয়া" (কেরিয়াস) দাঁত আছে, তাহাদের মুথে তুর্গন্ধ হয় এবং তাহাদের মুথের আস্বাদও বিক্লত হয়। বাঁহারা "বাঁধান দাত" ব্যবহার করেন, তাঁহারা যদি ঐ দাঁতের পাটিগুলিকে যথায়ণ পরিষ্কার রাখিতে না পারেন, তবে তাঁহাদেরও মুখে তুর্গন্ধ ও বিস্বাদ যদিও পিত্তের কোনও স্বকীয় স্বাদ নাই, তথাপি অবস্থা-বিশেষে "পিত্ত পড়ার" দরুণ মুখে তিক্তাস্বাদ অহুভূত হয়। যাঁহারা ত্বধ "পেপ্টোনাইজ" করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, উক্ত পেপটোনাইজিং প্রক্রিয়ার আধিক্যে তুধ তিক্ত ও বিষাক্ত হইয়া পড়ে। অর্থাৎ আমিষজাতীয় খাভ অধিকক্ষণ পাকস্থলীতে থাকার ফলে, উহার উপরে यि भाकश्वनीत भतिभाक तरमत (भभ मित्नत कियाधिक) इंग्र, তবে উক্ত আমিষঙ্গাতীয় খাগ্য কতকটা তিক্তাস্বাদ-যুক্ত হইয়া পড়ে ; এমন স্থলে মুখও তিক্ত হইয়া যায়। ইন্টেস্টাইনে ( অন্তের মধ্যে ) খাত্ত পচিয়া বা বন্ধ-মল থাকিয়া যে বিষ স্পষ্টি করে, তাহাও রক্তে শোষিত হইয়া মুখে তুর্গদ্ধের সৃষ্টি করে। [ যে দাঁতে কাল দাগ দেখা যার, যাহাতে ফুটা বা ফাট ধরে, এবং যে দাঁতে আন্তে আন্তে ঘা দিলে বেদনা অহুভূত হয়, মোটামুটি সেই দাতগুলি "পোকা ধরা" বুঝিতে হইবে।]

৩। কুধার বিকার ।—- খুব সাদা কথার বলা যাইতে পারে যে, যে পরিমাণে পাকস্থলীতে রক্ত চলাচল করে, সেই

পরিমাণে কুধাবোধ হয়। লবণ, গরম মদলা, রাইদূর্ষপ চুর্ণ, তিক্ত দ্রব্য, আর্দেনিক, লক্ষা, মরিচ প্রভৃতি থালি পেটে দিয়া **दिया शिवाद्य एक अधारा शाक्यमी** एक यादेवात शर्त्रहे, পাকস্থলীতে রক্তাধিক্য হয় এবং সেই সঙ্গেই কুধার উদ্রেক হয়; শূক্তোদরে থুব সামান্তভাবে পাকস্থলীর গাত্রে আঁচড় দিয়াঞ্জ সেই ফল পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু অধিক মাত্রায় উত্তেজনার বিপরীত ফল,—যদিও সত্যকার ক্ষুধা থাকে তাহ।ও নষ্ট হইয়া যাুয়। অল্প গরম খাগ্য পাকস্থলীর রক্ত-চলাচল বুদ্ধি করিয়া ক্ষুধা ও পরিপাক-কার্য্যকে বিশেষরূপে সাহায্য করে: কিন্তু অতিমাত্রায় গরম জিনিস নিত্য থাইলে কুধা ও পরিপাক-শক্তির নাশ হয়। বরফ যেথানে লাগে, সেথানটা নিরক্ত হয়। এই জন্ম নিতা বরফ বা অতান্ত ঠাণ্ডা জিনিস থাইলে কুধার লোপ ও পরিপাক-শক্তির হ্রাস হয়। তার পরে যক্ত প্রভৃতির অবস্থার উপরে কুধা ও পরিপাক-শক্তির তেজ নির্ভর করে। আমরা যাহা কিছু থাই, তাহার বেশীর ভাগ যক্তে যাইয়া উপস্থিত হয়; যদি অতিমাত্রায় নিত্য থাই, অথবা, নিতা মন্দ-পাক থাছাংশ যক্লতে বাইয়া উপস্থিত হয়, তবে শক্তের উত্তেজনা ও তথায় রক্তাধিক্য ঘটে। যক্তে বক্লাধিকা ঘটিলে পাকস্থলীর বক্ত-চলাচলের ব্যাঘাত ঘটে; কাযেই যক্নতের উৎপাতে পরিপাক-শক্তির হ্রাস হয়। যাঁহাদের হুংপিণ্ডের ( হার্টের ) রোগ আছে, তাঁহাদের যক্তে বারোমাসই রক্তাধিকা; কাযেই তাঁহাদেরও ক্লুধা ও পরিপাক-শক্তি ঠিক থাকে না। আমরা যে-কোনও বিষাক্ত দ্রব্য ভোজন করি না কেন, যক্ততে যাইয়া তাহার ব্যবস্থা হয়। রীতি-মত কোঠবদ্ধ ব্যাধি থাকিলে, বৃক্কক ব্যাধি ( প্রস্রাবের দোষ ) থাকিলেও কুধামান্দ্য ও অজীর্ণ অবশ্রস্তাবী; যেহেতু কোষ্ঠবদ্ধ ব্যাধিতে অন্ত্র হইতে নানা জাতীয় বিষাক্ত পদার্থ রক্তে শোষিত হয় এবং প্রস্রাবের দোষ থাকিলেও তাই ঘটে। এ সকল ছাড়াও আর একটি কথা আছে। দেহের যত কর হয় তত কুধা হয়—ঐ ক্ষয় পূরণের জন্স। এই জন্স যাহার। বেশ্ পরিশ্রমী, তাহাদিগের কুধা ও পরিপাক-শক্তি বৈশ থাকে। মধুমেহ (ভারাবিটিজ) ব্যাধিতে অহর্নিশই দেহের ক্ষর হয় বলিয়া, উক্ত ব্যাধিতে কুধার প্রকোপ যথেষ্টই থাকে। শীতকালে অথবা শীত প্রধান দেশে বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে যাইলে কুধাও বাড়ে এবং পরিপাক-শব্ধিও ভাল থাকে। তাহার কারণ দেহকে গরম রাখিবার জক্ম দেহের ক্ষয় হয় এবং সেই

ক্ষয় পূরণের জন্মই কুধা ও পরিপাক-শক্তি বাড়ে। কিন্তু বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অতি-শ্রমে ( যাহার ফলে দেহের ক্লান্তি ও অবসাদ আসে) এবং অতি মাত্রায় ঠাণ্ডা লাগানর ফলে কুধা ও পরিপাক-শক্তি কমিয়া যায়। মোট কথা, অতি কুধাবোধ বা ভোজনের অল্পকণ পরেই কুধাবোধ হইবার কারণ, প্রধানতঃ, অতি মাত্রায় হাইড্রো-ক্লোরিক অ্যাসিডের স্রাব : এবং অনেক স্থলে দেখা যায় যে, যে ব্যক্তির পাকস্থলীর দৌর্বল্য হেতু আহারে রুচি ছিল না, দে ব্যক্তি চেষ্টা করিয়া হই এক গ্রাস খাওয়ার ফলে তাঁহার পাকস্থলীতে রক্ত-চলাচল বেশী হওয়ার ফলে সে ব্যক্তির আহারে রুচি জন্মায় এবং সে সেই থাতা পরিপাকও করিয়া फिला। य गुक्ति थूव क्रूथा नहेन्ना थोहेरा वरंत्र व्यथि छ এक গ্রাস খাইয়াই তথ্য হয়, সে ব্যক্তির ভোজন না করাই ভাল ছিল: কেন না তাহার পাকস্থলী উত্তেজিত অবস্থায় ছিল।

৪। বিবমিষা বা বমন।—পাকস্থলীর উপরের ছারটি খুণিয়া গিয়া পাকস্থলীর ভিতরে যাহা কিছু খাগ্যদ্রা ছিল टिन ममल वाहित हहेग्रा व्यामात्क्हे वमन क्रह। किञ्च यि। বমনের চেষ্টা হয় অথচ পাকস্থলীর উপরের পথটি সজোরে বন্ধ থাকে, তবে রোগী "হোয়াক্ হোয়াক্" করিয়া বমি করিবার চেষ্টা করে, অথচ কিছু বাহির হয় না; শেষোক্তটিকে ইংরাজীতে "রেচিং" কহে। বমনের কারণ প্রধানতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত; প্রথম ভাগের কারণ পরিপাক-যন্তের বাহিরে; যথা-মাথা ধরিলে, আধকপালে হইলে (মিগ্রেণ), মাথায় আঘাত পাইলে, মন্তিক্ষের মুধ্যৈ ক্ষররোগজনিত প্রদাহ হইলে ( টিউবারকুলার মেনিন্জাইটিস্ ), "হার্ণিয়া" নামিলে, গর্ভাবস্থায়, বৃক্ক ব্যাধিতে, জননেক্রিয়ের উত্তেজনায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর কারণ পরিপাক-যন্ত্রের কোনও-না-কোন অংশে উত্তেজনা ঘটার ফলে; যথা, ভাল করিয়া না চিবাইয়া খাওয়ার ফলে বড় বড় খাবারের টুকরা বেশীক্ষণ পাকস্থলীর ভিতরে থাঁকিলে; পাইলোরাস বা পাকস্থলীর দক্ষিণ দিককার পথের ফাঁদ যদি ছোট হইয়া যায় তাহার ফলে, অথবা নিয়মিত অতি ভোজনের ফলে পাকস্থলী যদি সম্প্রসারিত হইরা পড়ে (ভাইলেটেসন্ অফ ষ্টম্যাক); বদহন্দমের ফলে পেটের মধ্যে থাবার পচিলে; আকস্মিক অতিমাত্রায় ভ্যেন্সন করিলে; ্গলার ভিতরে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইলে; যক্তের দোষ ঘটিলে; অন্ত্ৰমধ্যে কোথাও ক্ষত, প্ৰদাহ প্ৰভৃতি ঘটিলে;

অথবা অস্ত্রশস্ত পিত্তকোবে বা অ্যাপেন্ডিক্সে কোনও উত্তেজনা থাকিলে; রীতিমত মছাপান করিলে; প্রভৃতি।

৫। পেট ব্যথা বা অস্বস্তি। —ইহার প্রধানতঃ তুইটি কারণ; প্রথমটি হইতেছে বায়ুর দারা পাকস্থলী ফাঁপিয়া উঠা; .
দিতীয়টি হইতেছে অয়। যথন পাকস্থলীর য়ে অংশে তীব্র অয়রস লাগে, তথন সেইখানে জালা বা বেদনা অম্প্তৃত হয়। এই জন্ম এক পাশে থাকায় পেটে যয়্রণা হইলে পার্ম্ব পরিবর্ত্তন করিলে তাহার ক্ষণিক উপশম বোধ হয়। সময়ে সময়ে অয়াত্মক পাকাশয়িক থাতাদ্রব্য যথন পাকাশয়ের উপরকার ম্থটিতে বেশী করিয়া লাগে, তখন বুকজালা বোধ হয়; এমন কি দাঁত ও মুখ টক বোধ হয়।

৬। অমবোধ।—পাক্স্লীতে অমু ছই রকমের দেখা বার। বেশীর ভাগ স্থলে লোকেরা যে অমের কথা বলিরা থাকেন, তাহা থাবার পচিরা যে টক্ রসের স্পষ্ট হয়, সেই অমকেই বুঝায়। ইহাদিগকে ফার্ম্মেন্টিং অ্যাসিড বা পচন-জনিত অম দেখা যায়। এইটি দোষের। দিতীয় প্রকারের যে অম দেখা যায়, তাহাকে ইংরাজীতে "হাইপার-ক্লোর-হাইছিয়া" বা পাকাশয়িক অম-রসের আধিক্য বলে। এই অমরস পচনের ফল নহে; ইহা হাইছ্যো-কোরিক দাবকের মাত্রাধিক্য মাত্র। ইহা কথনো ঘটে আবার কথনো থাকেনা। বাহাদের এই ব্যাধি ঘটে তাহারা মৃহ্মুহ কিছু থাইতেনা পাইলে কট্ট অম্ভব করে। এবং তাহাদিগকে মৃহ্মুহ আমিষজাতীয় সামান্ত থাত্ত দিলে অপকার কিছুই হয় না—পরস্ক উপকারই হয়।

৭। পেটফাপা (উদরাগ্নান)।—পেটের মধ্যে হাওরা ত্ই যারগাতে থাকিতে পারে; (ক) পাকস্থলীতে (ধ) ইন্টেস্টাইনে বা অন্ত্রে (আঁতে)। পাকস্থলীতে যে বায়ু থাকে, তাহা খাত-পেরের সঙ্গে পেটের মধ্যে যার—প্রত্যেক গ্রাস থাবারের সঙ্গে এবং প্রত্যেক টোক পানীরের সঙ্গে পেটের মধ্যে হাওরা যায়। কেহ বা বেণী পরিমাণে, কেহ কম পরিমাণে হাওরা গিলিরা থাকেন। ইহার প্রমাণ, থাইতে থাইতে যথন পাকস্থলীটা প্রায় বারো আনা ভর্ত্তি হইয়া আসে, তথন থাইবার কালে পেটে বে হাওয়া চুকিয়াছিল, তাহা ঢেঁকুর হইয়া বাহির হইয়া যায়; এই জয়্ম স্কৃত্ত থাকিবার জয়্ম হিন্দুদিগের প্রতি আদেশ আছে যে,প্রথম ঢেঁকুরের পরেই খাওয়া বন্ধ করা উচিত। লোভবশতঃ আরো থাইলে দিতীর

বার ঢেঁকুর উঠে—ভখন থাওয়া বন্ধ করা অবশ্র কর্ত্তব্য। সে যাহা হউক, "উৰ্দ্ধবায়ু" অৰ্থাৎ ঢেঁকুরের অর্থ ছুইটি; একটি— যে বায়ু গেলা য়ার তাহাই নি:স্ত হর, এবং অপরটি---অন্ন-ঘটিত বায় ; অর্থাৎ পেটে থাবার পচিলে তাহার দরুল যে "থৈ টেকুর," "ধোঁয়া টেকুর" বা "চোঁয়া টেকুর" উঠে, ভাহা কোনও-না-কোন গন্ধবুক্ত-খাবারের গন্ধ বা অয়ের গন্ধ বা পচা গন্ধবুক্ত। যদি ঢেঁকুরে কোনও গন্ধ না থাকে, তবে বুঝিতে ছইবে যে, সে টেঁকুর গেলা-হাওয়ার বহির্গমন-হেতু। অনেকের অভ্যাস আছে অনবরত ঢেঁকুর তোলা এমন কি একান্ত খালিপেটেও তোলা। তাঁহারা একটা চেঁকুর তোলেন ভ পাঁচবার ঢেঁকুর চাপিবার বা তুলিবার চেষ্টায় পাঁচবার হাওয়া গেলেন : তাঁহারা মনে করেন যে, পাকস্থলী বায়ুতে পূর্ণ-কিন্তু, অধিকাংশ সময়ে, পাকস্থলীতে কিছুই থাকে না। বায়ুর দ্বিতীয় স্থান অন্তে; ইহা নিমাভিমুখে বাডকর্ম বা অধোবায়ুরূপে নির্গত হয়। ইহাদের একমাত্র কারণ পেটের মধ্যে বদ্ধমল থাকা অথবা থাত যথার্থরূপে পরিপাক না হওয়া। भोकाम्र जोकीरमत्रहे (भटि दिनी वाशु हम । काहादा इस পান করিলে, কাহারো ডিন থাইলে, কাহারো কপি, মূলা প্রভৃতি থাইলে পেটে বায়ু হয়; প্রত্যেক স্থলেই বুঝিতে হইবে যে, ঐ ঐ থাতত্তলি তাঁহাদের পেটে ঠিক পরিপাক হয় না।

৮। মুপ দিয়া জল উঠা—পাকস্থলীতে প্রতিমাত্রায় অম্প্র সঞ্চারিত হইলে মুখে আপনাআপনিই, ঘুমের অবস্থাতেও থুণু জমে। এই থুথু কতকটা গেলাও হয়; এই গেলা থুথু অনেক সমরে পাকস্থলীতে না যাইয়া উহার কাছাকাছি গলনলীর প্রান্তে জমা হয়। পরে সেধান হইতে হঠাৎ মুখে উঠিয়া আসে।

৯। প্রস্রাবের সঙ্গে অতিরিক্ত পরিমাণে ফস্ফেট্, অ্গ্জ্বেলেট্ প্রভৃতি নির্গত হওয়। এই গুলি ধাতব লবণ—
অম না হইলে জন্মার না। ইহারা নির্গত হইতেছে দেখিলে
রোগীরা ভর পান,—মনে করেন যে, দেহের সারাংশ বাহির
হইয়া যাইতেছে। ইহাতে ভীত হইবার কিছুই নাই; তবে
ভবিমতে কোনও কোনও হলে ইহারা "পাধরী" ব্যারামের
স্পৃষ্টি করিতে পারে মাতা।

ডিম্পেপ্সিয়ার কারণ

প্রথমতঃ নারবিক ও মানসিক কারণগুলির উল্লেখ করিয়া, পরে স্থানিক (অর্থাৎ প<sup>†</sup>কন্থলী ও অন্ত্র-সম্পর্কিত কারণগুলি বলিব।

(১) আমাদের দেহের প্রত্যেক কল্প অংশের সঙ্গে, দেহের অপর ফল অংশের যাহাকে বলে "নাড়ীর সম্পর্ক" এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। তন্মধ্যে জননেন্দ্রিয়ের প্রভাব অত্যস্ত বেশী। এ কথা ভূলিলে চ্লিবে না যে, জীবের জন্মের প্রধান উদ্দেশ্য—জীব জন্ম দিবার জন্ম। অতএব সমস্ত দেহে যত কিছ যম্বপঠিতি আছে তন্মধ্যে জননেক্রিয়ের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। যাহারা উর্নরেতা: ( অর্থাৎ জীবনে গ্রাহাদিগের একবিন্দু শুক্র ক্ষরণ হয় নাই ) তুঁাহাদের শারীরিক পুষ্টি, মানসিক বিকাশ ও দেহের লাবণ্য অনস্থাধারণ। ইহার বিপরীত ভাব—অর্থাৎ অতিমাত্রার শুক্রন্ধরের ফল—শরীরকে ফোঁপরা করা। দেহের পক্ষে রক্ত যত বা উপকারী, শুক্র তদপেক্ষা বহুগুণে উপকারী। এই শুক্র পরিমিত পরিমাণে ও স্বাভাবিক উপায়ে ক্ষয় হইলে দেহের কিছুই অপকার হয় না ;—পরস্থ, অবস্থা বিশেষে স্বাস্থ্যের অন্তকুল। কিন্তু অস্বাভাবিক উপায়ে, অথবা অতিমাত্রায় ইহার বায় হইলে, দেহের সমস্ত যন্ত্রেরই কার্য্যের ক্ষমতা কমিয়া যায়। বস্তুতঃ, দেহেব জীবনীশক্তি, ও দেহের ওজঃ এই শুক্রের ধারণের উপরে নির্ভর করে—এমন কি পুরুষের পৌরুষও এই জিনিসেরই উপরে নির্ভব করে। যদি অগুকোষ নষ্ট করা যায়— তাহাকে কাটিয়াই হউক বা তাহাকে অতিমাত্রায় থাটাইয়াই **ছউক**—তবে পুরুষ আর পুরুষ থাকিতে পারে না—রমণীত্বও রাখিতে পারে না—ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হয়। কাযেই এই জিনিসের অসাধারণ ও অস্বা ভাবিক ক্ষয়ে চিরকালের মত দৈহিক তাবৎ যদ্ভেব কার্গ্য মলিন হইয়া প্রে। অনেক পিতামাতা হয় ত লক্ষা কবিষা পাকিবেন যে, তাঁগাদেব পুলুঁবা ১৩ হইতে ১৬ বংসব বয়সে অকন্মাং ডিম্পেপ সিয়াগ্রস্থ হইয়া পড়ে। ডিম্পেপসিয়ার কারণ অস্বাভাবিক উপায়ে অপরিমিত শুক্র ক্ষয়! যে বয়সেই ইহা হইবে, সেই বয়সেই ডিস্পেপসিয়া: দেখা দিবে-তদিষয়ে সন্দেহ নাই। কালে ভদ্ৰে স্বপ্নদোষ হওয়াও দোষের: কিন্ধ যদি অস্বাভাবিক উপায়ে শুক্রক্ষয় বন্ধ করা যায়, তবে এই দৈবাৎ স্বপ্নদোষে তত দোষ হয় না-যদিও এমন অবস্থায় স্বপ্নদোষ বজায় থাকিবার তৃইটি অর্থ কাহারো বুঝিতে কষ্ট হয় না; অর্থাৎ-প্রথম চোট যৌবনের অপরিমিত ইন্দ্রিয়ভোগের পর বলপূর্বক সংযম অভ্যাস করিলেও, যাহাদিগের ইন্দ্রির অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া গিয়াছে, এবং যাহাদের প্রাণের নিভৃত কোণে ইন্দ্রিয়-লালসা উকিয়ু কি मारत- उप् जाशामिरणतहे दिनाम प्रश्नाम रक्षाम थारकः।

২। মানসিক অবসাদ।—কোনও ছুৰ্ঘটনা ঘটিলেও মানসিক অবসাদ আদে এবং অতিমাত্রায় পরিশ্রম করিলেও মানসিক অবসাদ আয়ে। আমাদের দেশে আজ ঘরে ঘরে ছেলেদের মধ্যে যে ডিস্পেপ্সিয়া দেখা খায়, তাহার কারণ বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী। স্কালে নিদ্রাত্যাগ হইতে বেলা ৯৷৯৷৷ পর্যান্ত অধ্যয়ন ; স্কুলে বেলা ১০৷৷ হইতে ৪টা পর্যান্ত অধ্যয়ন ; বাড়ীতে সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি দশটা পর্যান্ত —এ তো রীতিমত বারোমাসই আছে। তাহার উপরে সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, হৈমাসিক, হান্মাসিক ও বাং-সরিক পরীক্ষার "বাধা রোসনাই" আছে; এ ছাড়া "হোম টাস্ক," "ছুটির টাস্ক" প্রভৃতির বালাইও আছে। এই তুর্জন্ম পরিশ্রম করিলে—তাওঁ আড়ুষ্ট হইয়া এক যায়গায় বসিয়া করিলে—ভীমেরও লোহার শরীর ভাঙ্গিয়া যায়! এ কথা কাহাকেই বা বলিব—কেই বা শোনে! চাকরীর ছাংলা বান্ধালী, তাহার ছেলেকে বিশ্ববিত্যালয়-রূপ যাঁতাকলে ফেলিয়া মারিবেই—তবে কে তাহাকে রক্ষা করিবে 2 আজ ছাত্রদিগের পরীক্ষার তুর্ভাবনা, চাকুরীয়াদিগের মনিব সম্বষ্ট রাথিবার ও থরচ কুলাইবার তুর্ভাবনা, মেরেদের বৎসরে দোফলা হইবার সাধ—তাহার সঙ্গে সংসারের খাটুনি এবং চির-দারিদ্রা-কাষেই দেশময় যে ডিম্পেপসিয়া দেখা দিবে-তাহাতে বিচিত্রতা কি ? কায করিতে করিতে দৌড়িয়া আসিয়া নাকে মূথে গুঁ জিয়া থাইয়াই দৌড় দেওয়া—ইহাও ডিম্পেপ্সিয়ার পোষক।

৩। ভেজাল থাগু।—টাটুকা তরকারী, মাছ, মাংস, ডিম ও তথ পাইলে শরীর ভাল থাকে ; তা' সে সম্ভাবনা আর নাই। তাহার উপরে থাগে ভেজালের চোটে প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। ঘৃত ও তৈল বলিয়া কোনও জ্বিনিস **আজ** বান্ধালা দেশে নাই। পাঁচখানা মণলা সংযোগে যেমন পাঁচন ঠেড়াংী হয়, আজকাল ঘত বলিতে চর্ব্বির পাঁচন ও তৈল বলিতে কেরোসিনের পাঁচন বৃঝায়! আটা ময়দা বলিতে রামথড়ির পাঁচন বুঝায়, তুধ বলিতে তুধ ও পালোর হোমিও-প্যাথিক মতে পাঁচন বুঝার! হায়— মাহুষের পেট ত! কতটা অত্যাচার সহু করিবে ? তবুও পেটকে নিত্য যত অত্যাচার নীরবে সহু করিতে হয়—শরীরের অপর কোনও যন্ত্রকে তাহা করিতে হয় না!

৪। অপুষ্টিকর খাছ। তেখামরা সৌখিন জাতি কি

না, তাই মাজা ধব্ধবে চাউল খাই। সে চাউলকে একবার চাষীরা সিদ্ধ করে এবং দিতীয়বার আমরা সিদ্ধ করিয়া ভাহার ফেণ ফেলিয়া দিই। প্রকৃত পক্ষে, খাই তুঁষ সিদ্ধ ॥ আমরা আটা না থাইয়া গমের নি:সার অংশ ময়দাই থাই। আমরা ভাইল না খাইয়া খেলা-ঘরের বেলেখেলার ভাল খাই ... অর্থার্ণ আমাদের রান্না ডালে "একরত্তি জলে" ২৷৪ ডালের দানা কিল্বিল করে! আমাদের হুধে কভটা জল থাকে তাহা বলা সহজ্ব ... তাহাতে কতটা ত্বধ থাকে বলা শক্ত। যিয়ে যুত্ত নাই, ন্সর্বের তৈলে সর্বপতৈলের অভাব; মাছ থাওয়া আজকাল মাছের আঁশে থাওয়ার সামিল হইয়াছে; পরসার অভাবে ফলমূল থাওয়া উঠিয়া গিয়াছে। এক কথায়, জাতি হিসাবে আমরা থাতের পুষ্টি পুরামাতায় না পাওয়ায়, আমাদের জীবনী-শক্তির হ্রাস ঘটিয়াছে এবং তজ্জন্ত দৈহিক কার্য্যেরও অপহৃব ঘটিতেছে। কর্ণেল ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যার খুলনা জেলে কয়েদীদের উপরে পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, মংস্থাহারী বান্ধালীর খাত হইতে অকমাৎ মংস্ত উঠাইরা লইলে তাহাদের উদরাময় ঘটে। কর্ণেল আর, সি, চক্র মেডিক্যাল কলেজে কায় করিবার সময়ে একটি হিন্দস্থানীর পেটের অত্বথ কিছতেই সারাইতে পারিতেছিলেন না: সে বাক্তি জলসাগু পথা পাইত। এক দিন চরি করিয়া সে ছোলার ছাতৃ থার ততাহার পর হইতেই তাহার ব্যারাম আরাম হইতে থাকে। অর্থাৎ বারোমাস ফেণ-গালা পুরাতন চাউলেব গলা ভাত ও সিদ্দিমাছের তরল ঝোল খাইরা আমাদের ডিম্পেপসিরা ধরিয়াছে ।

৫। এক দিকে হুধ বি ও মাছের এবং টাটকা তরকারী ও কলম্লের অভাব যেমন হইরাছে, অন্ত দিকে বিলাতী থাবার থাইবার স্পৃহা তেমনি জন্মিনাছে। কথার কথার চপ-কাটলেট, ডিমের ডেভিল, ফাউল কারী, কোর্মা ও রাবড়ী নামে হুধ-রুটি থাইবার ধুম পড়িরাছে। এই সকল থাত যে কিসে ও কি অবস্থার তৈরারি হর তাহা 'ভারতবর্ষে' ইতঃপর্য্বেই "থাতে বাভিচার" প্রবদ্ধে আলোচনা করিরাছি। থাতার ভেজাল সম্বন্ধে বাহারা বিস্কৃত আলোচনা করিতে চাহেন, ভাঁহারা মল্লিথিত "হাইজিন্ ও পাবলিক্ হেল্ধ্" নামক পুত্তক পাঠকরিতে পারেন।

ভাহা ছাড়া, খান্তাটোজেন্, ওভালটিন্, উইন্কার্নিস্, বজিল্, পুরাতন গোর্ট ওয়াইন, ওয়ামপোলস্ ফসফোলে- সি খিন্, ভাইবোণা, মণ্ট একট্রাক্ট, চ্যবনপ্রাশ, মদনানন্দ-মোদক প্রভৃতি কত রক্ম-বেরক্মের থাছ ও ওবধ বে নিতা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা বলা যার না। এই সকল ভোজনের সমরে সাধারণে চিকিৎসকের পরামর্শের অপেক্ষা রাথে না—তাহারা রং-বেরঙের শিশি-বোতল ও তাহাদের মূল্যাধিক্যের চটকে প্রলুক্ত হইয়া যথন ইচ্ছা ও যত ইচ্ছা—এবং সব চেয়ে বড় কথা, প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে—ভোজন করে! তাহারা ভূলিয়া যায় যে, মানবের পরিপাক-যন্ত্র কত স্থক্মার—তাহারা ভূলিয়া যায় যে, মানবের মুথ নর্দ্দমার ঝাঁঝির-মূছরি নয়—এবং কিছুকাল এই অত্যাচার করার ফলে, ডিস্পেগ সিয়ায় ভোগে! ইহাকেই বলে সোণা ফেলিয়া আঁচলে গিয়া বাধা! থাছ সম্বন্ধে বছ প্রবন্ধে বছবার আলোচনা করিয়াছি বলিয়া এতৎ সম্বন্ধে আর বেশী কিছু বলিব না।

৬। চা, দোকো ও চুরুট সেবন।—আসল ভাল চা যাহাকে বলে, তাহা কিনিবার মত অবস্থাপর লোক এ দেশে থ্ব কম। কাজেই, সবচেরে থারাপ চা ও চারের বাগানের ঝড়তি পড়তি লইরা আমাদের হুধের সাধ ঘোলে মিটান হয়। তাহার পরে, চা তৈয়ারি করিতে থ্ব অল্প লোকই জানেন। আর যাহারা দোকানের চা পান করেন, তাঁহারা কি পান করেন, তাহা উক্ত "থাছে ব্যভিচার" প্রবন্ধ পড়িলে ব্রিভে পারিবেন। দোকানের চা পান করিলে অতি-বড় পরিপাক-শক্তির লোপ হয়। প্রুষদের চেরে মেরেদের মধ্যে দোকা থাওয়া ও গুল মুধে রাথার অভ্যাসটা থ্ব বেশী। দোকার যত শীত্র ও সম্পূর্ণরূপে পাকস্থলীর সর্ববনাশ উপস্থিত হয়, এত শীত্র ও এত বেশী করিয়া আর কোনও নেশার হারা হয় না। ধ্য পান করিলেও ডিসপেন্সিয়ার পথ পরিকার হইলা থাকে।

৭। মেসে থাওরা।—নিত্য আধ-সিদ্ধ, আধ-পোড়া, অথবা যা-তা করিরা পাক করা হোটেলে বা "মেসের" বাসার থাইলে, ভিস্পেপ্সিরা অনিবার্য্য। পাঁচজন বন্ধুবাদ্ধব মিলিরা যথন তথন হোটেলে বা রেন্ডর গৈতে থাইলেও ঐ ভর। এই সকল যারগা যে কি ভীষণ তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন।

৮। পালা দিরা খাওরা বা "নিমন্ত্রণ গ্রহণের পেশা" করিলে; অতি মাত্রায় কিই ভোজনের অভ্যাস করিলে; যথন তথন বরক বা কুলী বরক থাইলে; থাইতে বসিরা বা ভাব থাইবার অভ্যাস করিলে; অলস জীবনী যাপন করিয়া নিত্য কালিয়া পোলাও থাইলে; আপিষের বা স্কলের তাড়ায় নিত্য "গোগ্রাসে" খাইলে; কুধার উদ্রেক হউক আর না হউক "সমরের চারিটি অন্ন" থাইলে; প্রভৃতি কারণেও ডিম্বপেপ্সিয়া ঘটে।

৯। ইংরাজী ঢংরে স্কুল ও আপিষের সময় হওয়ায় দেশে এত ডিস্পেপ্সিয়া। আপনাদের দেশে, ইংরাজরা এক রকম বিছানাতে বিসন্নাই প্রাতে ৬টার একবাটি চা, তুইটা ডিম ও মাথন-লাগান ২থানা পাঁউরুটির টোষ্ট থার। পরে ৯টার কাজ কর্ম্মে বাহির হইবার সময়ে সামান্ত মাছ, মাংসের কারি ও ওটমিল নামক গুঁড়ার পায়স ( পরিজ ) খাইয়া অনেকটা হালকা থাইয়া কাজ করে। পরে, সারাদিনের কাজের প্রথম চোটের ঝোঁকটা সামলাইয়া, বেলা তুইটা আন্দাজ সময়ে মত, স্থপ, মাংস, পনির, মাছ ও মাখন-রুটি পেট ভরিয়া খায়। ইহার হুই ঘণ্টা পরে আপিষ বা ক্ষুণ হুইতে আদিবার সময়ে একপেয়ালা গরম চা পান করে। তাহার পরে, যাহা গিলিয়াছে তাহা পরিপাক করিবার জন্ম ৫ হইতে ৭॥০টা পর্যান্ত থেলা-ধূলা, লাফালাফি করিয়া ঘরে ফেরে। ঘরে আসিয়া নান ও বিশ্রাম করিয়া রাত্রি আটটায় স্থপ, মাছ, মাংস, ফলমূল, ও পুডিং এবং মগ্য খায়। তাহার পরে তাহারা গাল-গল্প করে বা থিয়েটার বায়স্কোপে যায় বা বেড়ায়; এবং কেহ কেহ শয়নের পূর্বের রাত্রি ১১টা নাগাদ বাদাম পেন্ডা জাতীয় "নাট্", ফলমূল ও কফি খাইয়া শয়ন করে। তাহাদের দেশের আবহাওয়া ও সামাজিক প্রথামত ইংরাজ 🕮 দেশেও চলে। অথচ আমাদিগের চালচলন অক্সরপ। এ দেশে:বারো মাসের মধ্যে ৮ মাস গরম এবং "কায়-ক্রেশে" ৪ মাস শীত। যেখানে গরম, সেখানেই ক্লান্তি; যেখানে গরম, সেইথানেই কুধামান্য এবং আহারে রুচি কম; যেথানে গরম, সেথানেই চারিদিকের জিনিস সহজে পচিয়া উঠে। কাজেই, এ দেশে হপুরে স্কুল বা আপিষ করা যে কত বড় অন্তায়, তাহা সহজেই বুঝা যায়। অনেকেই সকালে উঠিয়া কিছু থান; আর সে "কিছু" অধিকাংশ হলে সন্তার চা, নত্রা বিষাক্ত "দোকানের খাবার"। তাহার পরে কুধা লাগুক আর না লাগুক---৯ । । টার যেমন-তেমন করিরা ভাড়া ভাড়ি "ছুমুঠা" থাওয়া হয়। আমাদের সকল কাজই

আহারান্তে পেট ভরিয়া অনেকটা জল বা সোডাও্য়াটার বা • "ধীরে হুস্থে" করা হয়—থোস-গল্প করিয়া, পর-চর্চচা করিয়া যথেষ্টই সময় হরণ করা হয়—আর যত তাড়া ধরে ভোজনের সময়ে! অত সকালে মকল সংসারে সকল রানা হইরা উঠে না: এবং অনেক স্থলে ভাল করিয়াও রান্না হয় না; কাজেই ছপুরে "পেট বাপম্ভ করিতে থাকে।" কিন্তু উপায় কি? সকলের ঘরে বার্চিচ. বা বেহারা থাকে না; কাজেই সেই বিষ—দোকানের খাবার খাইতে হয়; তাও পোড়া পয়সার অভাবে পেট ভরিয়া খাওয়া হয় না! তার পর সারাদিন খাটা-খাটুনির পর আস্ত ক্লান্ত দেহে যথন পেটের কুধা<sup>®</sup> পেটেই মরিয়া যায়, তথন ভোজন ! আর ভোজনের পরে হয় পড়া মুখস্থ, নতুবা আপিষের কাজ, নতুবা হিসাব, নতুবা স্তনহীন গৃহিণী সাজিয়া ষষ্ঠাবৃড়ীর মত পুত্র-কন্সার "স্ঠাবা"! কুধার সময়ে থাইতে পাই না, অকুধায় জবরদন্তি থাইতে হয়; এবং খাওয়ার পর থেকে মাথায় ঢেঁকীর পাড় দেওয়া। যে রক্ত বোলআনা রকম পাকস্থলীতে যাওয়া উচিত ছিল, সেই রক্তকে মাথায় চালান দেওয়া হয়। ইহাতে ডিদ্পেপ্সিয়া হইবে না ত কি ?

> ১০। নিমন্ত্রণ ভোজন।…গরম দেশে রাত্রে যত কর্ম খাওয়া যায়, স্বাস্থ্য ততই ভাল থাকে। একে ত নিদ্রার সময়ে পরিপাক-শক্তি স্বভাবতঃই কম হয়। তাহার উপরে গ্রীম্মদেশে ও গ্রীষ্মকালে পরিপাক-শক্তি কমিয়া যায়। এমন অবস্থায় এ দেশে বর্ত্তমানকাল-প্রচলিত ভূরি-ভোজনটা রাত্রিকালে হওয়া প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কাজ। সাহেবদের পাল্লায় পড়িয়া রাত্রে ভিন্ন অপর কোনও সময়ে আমরা পাঁচজনকে একত্র করিতে পারি না। স্থ্র এ পর্যান্ত হইলেও তাদুশ দোষের হইত না। তাহার উপরে, যে অমুপাতে আমাদের মন্দায়ি জন্মাইতেছি, তাহার বিপরীত অমুপাতে ভোজনের বহরটা... অর্থাৎ ভোজনবিলাসিতা ও লোভ বাড়িয়া যাইতেছে। ্যেমন-তেমন গৃহস্থের ঘরে ভূরি-ভোজনে এত রক্মারি ব্যঞ্জন হয় ... বিশেষ করিয়া মাছ ও মিষ্টান্নের ... যে আজকাল আমাদের ভোজনটা দেখিয়া বলা বড় শক্ত যে আমরা হিন্দু, কি সাহেব, কি মোগল-পাঠানদের আত্মীয়! তাহার উপরে ভেজাল খাছা, সন্তার ঘি তেল প্রভৃতির ব্যবহারের জন্ম, সত্য সত্যই আৰু কাল ভুরি-ভোজন করিয়া ভাল থাকিলে "ফাড়া" কাটিল বলিতে পারা যায়। অধিকাংশ লোকের ডিদ্পেপ্সিয়ার যে গোড়া-পত্তন এথানেই হয় না, ভাহা কে বলিবে ?

>>। मिरा-निक्या।…ब्याक्षणमिरगत्र উপনয়নের সময়ে গুরু যে আদেশগুলি দেন, তাহার মধ্যে "মা দিবা • সাঞ্চী" (দিনে ঘুমাইও না ) অন্ততম। আহারান্তে বিশ্রাম করা চাইই; किन्न पूर्माहेलाहे, अजीर्ग हरेंदारे इहेंद्व। किन नां, নিদ্রাকালে স্বভাবত:ই পরিপাক-শক্তি কমিয়া যায়। যাঁহারা স্বাহারান্তে পড়িতে বা কর্মা করিতে ছুটেন, তাঁহাদেরও যে পরিমাণে ক্ষতি হয়, যাঁহারা আহারাস্তে নিদ্রা যান, তাঁহাদেরও মেই পরিমাণে ক্ষতি হয়।

১১। ভাল করিয়া না চিবাইয়া থাওয়া; অত্যন্ত গরম গরম থাওয়া; আজ ৯টায়, কাল বেলা ১টায়∙∙∙প্রত্য€ ৯॥• টায় খাইয়া রবিবারে বা ছুটির দিন অত্যন্ত বেলা করিয়া থাওয়া; আহারে রুচি নাই তবু থাওয়া; উপরোধে পড়িয়া জনিচ্ছায় বেশী বা অসময়ে খাওয়া; নেশা করা; বছবার চা ও দোক্তা থাওয়া; আহারের পরে নিয়মিতরূপে এক গ্লাস জল বা ডাব বা সোডাওয়াটার পান করা; নিতাই পিত্ত বাড়াইয়া আহার করা; প্রভৃতিও ডিদ্পেপ সিয়ার कार्रा । .

১৩। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগে ভূগিয়া থাঁহাদের গায়ে রক্ত নাই, তাঁহাদের ডিস্পেপ্সিয়া হওয়া আশ্চর্য্যের কথা নয়। বাঁহারা অনেকবার আমাশয়ে ভূ গয়াছেন; বাঁহাদের বক্নত তাদৃশ কর্মক্ষম থাকে না; থাঁহাদের রক্তে পারার "দোষ" ( সিফিলিদ্ বা উপদংশ ) আছে; এই জাতীয় লোকেরাও ডিস্পেপ্সিয়াগ্রন্ত হন।

১৪। বাঁহাদের অ্যাপেন্ডিকৃন্ নামক ক্ষুদ্র ও বুহদন্ত্রের সংযোগস্থলস্থ যন্ত্রবিশেষে বারম্বার ব্যারাম হয়; যাঁহাদের পিত্ত-কোষের ব্যাধি আছে; বাঁহাদের বারোমেনে কোর্চবদ্ধ ধাতু; থাঁহাদের বসিয়া বসিয়া বেণীর ভাগ সময় কাটে—এ জাতীয় ব্যক্তিদিগেরও ডিদপেপ্সিয়া ধরে।

১৫। ক্রমাগত "নাইট ডিউটি" করিলে ডিদ্পেপ্সিয়া হওয়ার থুবই সম্ভাবনা। অতি মাত্রায় শারীরিক পরিশ্রম করিলেও ডিদ্পেপ্সিয়া হয়।

১৬। অম্বলবোধ হইলেই আন্দান্সী বেণী করিয়া বাজারের "দোডা" থাইলে পাকস্থলীর সর্বনাশ হয়। বাজারের ( এমন কি বিলাভী আম্দানী ডাক্তারি) অধিকাংশ তথাকথিত "দোডার" দকে "কার্কনেট" মফ দোডার অতিমাত্রায় সংমিশ্রণ থাকে।

রোশ নির্ণয়

সাধারণেম মনে ঔষরের উপরে অত্যন্ত বেণী প্রদ্ধা আছে ; দে শ্রদ্ধাটা কতটা আরোগ্যমূলক অভিজ্ঞতার ফল, আর কতটা স্থবিধাবাদের ফল, তাহা বলা শক্ত। এক শিশি উষধ আনিরা নিরম করিরা থাওয়া; আর থাইরা তেমন উপকার না পাইলে চিকিৎসককে ভত্নযোগ করা, খুব সহজ কাজ। সেই জন্ম লোকেরা ঔষধটাকেই বড় করিয়া দেখেন ও বেণী করিয়া থোঁজেন। এবং এই জন্মই ডিস্পেপসিয়া হইলে রোগীরা রাজ্যের "পেটেন্ট ঔষধ" পেটে পুরিয়া, তবে চিকিৎসকের নিকটে আদেন। তাঁহারা রোগের তাডনার বিশ্বত হন যে, ঔষধের কাজ প্রকৃতিকে সাহায্য করা \cdots প্রকৃতিকে ছাঁটিয়া বাদ দেওয়া নয়; এবং এই দেহের সমস্ত অংশই অতি স্কুকুমার যা'-তা' ঔষধ থাইলে অনেক সময়ে অপকারেরই বেশা সম্ভাবনা। তাহা ছাড়া, থাতেও যেমন ভেজাল বেশা বেশী দেখিতে পাওয়া যায়, ঔষধেরও তদবস্থা দাড়াইয়াছে। "পেণ্দীন," "পান্কিয়াটীন্," "রেনীন্" প্রভৃতি পাচক ঔষধগুলি লোহিত ও ভূমধ্যসাগরের উত্তাপ থাইয়া এ দেশে আসিলে দেখা যায় যে, তাহাদিগের মধ্যে চৌদ আনা রকম ঔষধ নির্বীর্য্য হইয়া গিয়াছে—উহাদের দ্বারা পরিপাক-ক্রিয়া অতি সামাক্ত মাত্রাতেই সাধিত হয়। "দোডা বাইকার্বনেট্" বলিয়া যে ঔষধ চলিত আছে, তাহার সঙ্গে "কাৰ্বনেট" বা সাজিমাটিই সব ।।।

তাহার পরে চিকিৎসকদিগের কথা। চিকিৎসক তুই শ্রেণীর দেখিতে, পাওয়া যায়; এক শ্রেণীর যথেষ্ট "নাম-ডাক" আছে; তাঁহাদিগের নিকটে বহুসংখ্যক রোগী যায়— কাযেই যত্ন করিয়া দেখিবার বা রোগীর কথা ভাবিবার অবসর তাঁহাদিগের কম। তাঁহারা রোগীর মুখ দেখিলে তাহার মধ্যে রোগের যতটা পরিচয় না পান, "চাঁদীর" পরিচয় তাহার চেয়ে বেণী পান। কাণেই তাঁহারা রোগীর দরজায় এক পা এবং মোটরে আর এক পা রাথিয়া চিকিৎসা করেন—তাঁহারা দেখেন যে, এটি গড্ডালিকার দেশ—লোকে তাঁহাদের শরণাপন্ন হইবেই। দ্বিতীয় শ্রেণার চিকিৎসকদিগের তাদৃশ "পদার-প্রতিপত্তি" না থাকায় লোক সহজে সেদিকে ছেঁদে না—যে বা যায়, দে মনে করে যে, দে ব্যক্তি দেই চিকিৎসককে বিশেষ রূপে অত্নগৃহীত করিতে আসিয়াছেন! ফল কথা, এ দেশের লোকেরা "বিনা পয়সায়" চিকিৎসা

করাইতে চার—কামেই স্থানিক করান তাই। আমি যথন বালক এ কথাটা খুলিরা বলিতেছি। ছিলাম, তখন এক দিন এক সওদাগ্রী আশিষের বড়

এ দেশে লোকে এক সের চাউল ক্রম্ করিতে হইলে পাঁচটা দোকানে যায়—কাপড় কিনিবার সময়ে, গহনা তৈরারি করিবার সময়ে, ছেলেকে বিভালয়ে ভর্ত্তি করিবার সময়ে, বাড়ী ঘর তৈরারি করিবার সময়ে, পুত্রকক্রাদের বিবাহ দিবার সময়ে—এক কথায়, সকল বিষয়েই, বেশ করিয়া জানিয়া ভুনিয়া, গাঁচটা পরামর্শ লইয়া তবে কায করে; কিন্তু অন্তথ হইলে আপনার ইচ্ছায় যা-তা ছাইভত্ম পেটেন্ট ঔষধ থায়,—এ-বেলা একজন চিকিৎসককে দেথায়, ও-বেলায় অপর লোকের কাছে যায়—ইত্যাকার করিয়া, ধনে ও প্রাণে মারা যায়। চিকিৎসার জন্ম বায় করিতে হইলে, এ দেশের লোকের গায়ে ফোস্কা পড়ে; কিন্তু স্বচ্ছনে উকীলের মোটা পেট ভরাইতে কন্ত হয় না।

বাঁহার ডিদ্পেপ্সিয়া হইয়াছে, তাঁহার কর্ত্তব্য কি? তাঁহার সর্বপ্রথমে কর্ত্তব্য—বেশ করিয়া নিজের ব্যারামের সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞান সঞ্চয় করা। আজকাল বই কেতাবের অভাব নাই, চিকিৎসকেরও অভাব নাই। মকদমা রুজু করিবার আগে যেমন তন্ধ তন্ধ করিয়া প্রত্যেক বিষয়ে পুঙ্ছামুপুঙ্ছা রূপে দর্শন করা হয়, তদ্বিষয়ে পোষক ও বিরুদ্ধ মতামত সংগ্রহ করা হয়, সলাপরামর্শ করা হয়—নিজের ব্যারামের বিষয়ে তেমনটি হয় না কেন? আর সেইটি হয় না বলিয়াই আমরা যত ঠিক।

ব্যারাম হইলে দ্বিতীয় কর্ত্তব্য—সমন্ত কথাগুলি এবং দৈনন্দিন রিপোর্ট ("ডায়ারির" আকারে) নিয়মিতভাবে লিথিয়া রাথা। এ সম্বন্ধে ১৩৩০ সনের "স্বাস্থ্য" পত্রিকায় "রোগীর রিপোর্ট" নামক প্রবন্ধটি পাঠ করিতে অন্থরোধ করি। স্মরণ রাথিতে হইবে যে "রামায়ণ" "মহাভারতের" মত কেণাইয়া লেখা পড়িবার ধৈর্ঘ রোগীর থাকিতে পারে— চিকিৎসকের থাকে না।

ব্যারাম হইলে, তৃতীয় কর্ত্ত্য—নিজের রোগ সম্বন্ধে যথাসম্ভব ওয়াকিব-হাল হইয়া, উক্ত সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট সলে লইয়া, কোনও স্থাচিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া। এবং তাঁহাকে লওয়াইয়া, নিজ বমন, প্রস্রাব, মল ও রক্ত রীতিমত পরীক্ষা করান চাই। এ বিষয়ে কার্পণ্য করিলে চলিবে না। আবশ্যক হইলে, রঞ্জন-রশ্মি ছারা সমগ্র

শরিপাক-যদ্রের পরীক্ষা করান চাই। আমি যথন বালক ছিলাম, তথন এক দিন এক নওদাগরী আপিবের বড় সাহেবের সম্বন্ধে সংবাদপত্রে পড়িলাম যে "গত ২।০ দিন হইতে প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিতে অনিচ্ছা (আলস্ত) বোধ হওয়ায়, অমুক সাহেব স্বাস্থ্য লাভার্থ বায়ু-পরিবর্ত্তনে যাইতেছেন।" তথন এ কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলাম—সাহেবের 'আধিক্যতা" (আদিখ্যেতা) বলিয়াই মনে করিয়াছিলাম। আর আজ বিলাতে অনেকে বৎসরে বৎসরে রীতিমত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান দেথিয়া, এখন রিমতেছি যে, আমরা স্বধু "তুধে আঁচান, ঘোলে ছে াচান ই জানি—শরীরের যত্ন কি করিয়া করিতে হয়, তাহা আমাদের শিথিতে এখনো অনেক দেরী!

এই সমস্ত পরীক্ষাগুলি হইরা গেলে তবে চিকিৎসকের পরামর্শ মত চলিতে হইবে। স্থামি এখানে প্রেম্বণসন দিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না; তবে মোটামুটিভাবে কতকগুলি কথা বলিব।

### চিকিৎসা

সমন্ত পরিপাক যমের কোন্থানটার রোগ হইরাছে, সেটা নির্ণর না করিয়া, স্বধু রোগের লক্ষণ শুনিয়া চিকিৎসা করা ভূল। যদি কোনও ব্যারাম সম্বন্ধে "Tis not the body but the man is ill" এ কথা বলা থাটে, তবে তাহা ডিদ্পেপ্সিয়াতেই প্রযোজ্য। কাষেই ভাল ল্যাবরে-টারীর সাহায্যে বমন, মল, মৃত্র ও রক্ত পরীক্ষা করাইয়া তবে চিকিৎসা আরম্ভ করা চলে। মোটামুটি নিয়লিখিত কথাগুলি অনেক স্থলেই থাটে বলিয়া উহাদিগকে লিথিয়া দিলাম।

(১) থাইবার সময় ঠিক করিয়া লইবে। যদি ১।৯॥০টার ক্ষুণা না হয়, থাইও না। ত্পুরে বেশ করিয়া থানিকটা বিশ্রাম করিয়া তবে থাইতে পার। কোনও প্রফেসর প্রাতে ৭টার চা, পাঁউরুটি মাখন ও ডিম থাইয়া ৯॥০টার অক্ষ্ণার উপরেই থাইয়া ডিস্পেপ্সিয়াগ্রন্ত হন। আমার পরামর্শাহসারে, তিনি প্রাতে আরো ২।১ টুক্রা রুটি বেশী থাইয়া, বেলা ১টার ভোজন করিতে শ্রারম্ভ করিয়া সারিয়া গিয়াছেন। তবে এথানে সাধারণভাবে তৃইটিকথা বলিব। বেলা ১২টা বাজিয়া গেলে ও রাত্রে ১টা

বাজিয়া গেলে—কখনো ভাত থাইতে নাই এবং ভরদ্য (পুরাপুরি) কোনও খাবার থাইতে নাই।

- (২) প্রত্যহ ভোজন করিয়া দৃষ্টি রাখিতে হইবে, কোন্ থাবারের টেকুর অনেকক্ষণ পর্যান্ত উঠিতেছে ;—অর্থাৎ, কোন থাছ তোমার পক্ষে গুরুপাক। সেই থাছটিকে যথাসম্ভব ত্যাগ করা উচিত।
- (৩) অনেকের পেটে ভাত সহু না হইলেও আটা ময়দা সহ হয়। যুতহীন অন্ন সহু না হইলেও স্বন্ধ যুতে পাক করা অন্ন সহু হয়। সিদ্ধান্ন সহু না হইলেও হবিষ্যান্ন সহু হয়'। শাস্ত্রে ম্বতহীন অমকে নিন্দা করা হইয়াছে। কুকারে চাউল, জল ও সামাক্ত মতের ছিটা দিয়া ভাত রাধিয়া থাইলে অনেক সময়ে সে থাত বেশ সহু হয়। "পোড়ে" ভাত রাধিয়া সফেণ তাহা থাইলে সহু হয়।
- (8) ज्यानकात मान इंग्न, ना थाहेल पूर्वन পড়িবে ;—এই আশস্কাতে অনেকে রাত্রে থাইয়া পাইলেও তাহা ক্ষণেকের জন্ম ত্যাগ করিতে সাহসী হন না। অথচ, খাইয়া সেই খাওয়া পরিপাক হওয়ার জন্ম, সমন্ত শরীর জর্জারত হইয়া যে দৌর্বল্য ষ্মাদে, ২।১ রাত্রি না খাইলে তাদুশ দৌর্বল্য স্মাদে না। রাত্রের থাওয়া সহু না হইলে নানা রকম ফিকির করিরা দেখা উচিত; স্থুধু জল সাগু, "হর্লিক" বা কোকো বা "ওভালটীন," ছানা (চিনি সংযোগে অথবা স্বধু), একবাটি মাছের ঝোল বা বোন্স্প, থৈ, মুড়ি ( ম্বত তৈলহীন ), পাঁউকৃটির টোষ্ট (মাথনহীন ), ২া৪টা ভাল मत्म्म, करबक्ठा मनका मह इध वा इधमांख, २।८ थाना বিস্কৃট, পাণিফলের পালো সিদ্ধ অথবা পাণিফলের পালোর কুটি, খ্রামাদানা হুধে সিদ্ধ করিয়া; পাকা পেঁপে; "জেলি" (jelly)-প্ৰভৃতি একটা না একটা খাইয়া কিছুদিন কাটাইয়া দেওয়া যায়। অনেক স্থলে, রাত্রে এই ভারে লঘু পথ্য থাইয়া পাকস্থলীকে বিশ্রাম দিলে ডিদ্পেপ্সিয়া আপনিই কমিয়া যার।
- (৫) বাঁহারা অত্যম্ভ বেলা কারয়া বা পরিভাম্ভ হইয়া ভোজন করেন, বা খুব জ্রুত ভোজুন করেন, বা বাঁহাদের "অমু" হইয়াছে,—এমন লোকরাই আহারে বসিয়া প্রচুর পরিমাণে জল পান করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আহারে বসিয়া বা আহারের ৩।৪ ঘণ্টার মধ্যে কথনো এককালীন.

- क्नीत कान्छ भनार्थ शेरें ७, नारे विन तन छान করিয়া গণিয়া গণিয়া প্রত্যেক গ্রাসকে একশত বার চর্বণ করিয়া গোলা যায়, তবে কখনো এক ফোঁটা জলের প্রয়োজন হয় না। 'চিকিৎসা-শাস্ত্রের ব্যবস্থা এই যে, মুখের ভিতরের থাছাদ্রব্যকে এমন করিয়া টিবাইবে যে, উহা একেবারে এমন তরল হইবে, যেন হঠাৎ গলার ভিতরে আপনিই **চ**िनद्रा योत्र ! আমাদের দেশে একটা কথা আছে— मुष्टि थारेबा कन थारेट नारे। कथांग थ्रेव ठिक। मुष्टिख যে থাছশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, চাউল, তরীতরকারীও সেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত-এ সোজা কথাটা আমরা ভূলিরা যাই কেন ?
  - (৬) পেট ফাঁপিলে কখনো তাহার উপরে থাইতে নাই। অমবোধ হইলে কখনো তাহার উপরে "থাবার চাপা দিবার" হর্মতি করিতে নাই। অমুবোধ হই**লে অন্ন** গঁরম জল থাইলেই উহা কতকটা কমে। তেমন বেশী হইলে ১০।১৫ গ্রেণ হাওয়ার্ডের সোডা বাই কার্ব্বনেট বা ২।১ আউন্স চুণের জল থাওয়া যায়। কিন্তু সব চেয়ে ভাল একপেট গরম জল খাইয়া গলায় আঙ্গুল দিয়া পেটটাকে খালি করিয়া দেওয়া। যাহাদের ডিস্পেপ্সিয়া আছে, তাঁহাদের পক্ষে—প্রাতে শ্সোদরে একবার এবং বৈকালে শ্স্তোদরে ছিতীয়বার— পেট ভরিয়া গরম জল থাইয়া পেট ধৌত করা কর্ত্তবা। সাইফন নল ছারা স্বয়ংই তাহা করা যায়। যদি তাহা করা অস্থবিধা বা কষ্টজনক হয়, তবে ঐ চুই সময়ে ১৫ গ্রেণ সাইটেট অফ সোডা এবং আধসের গরম জল খাইলে, পেট धूरेंग्रा रमरे कन , প্रञाद रहेंग्रा दारित रहेग्रा यात्र--(त्रांगी অনেকটা স্থস্থ বোধ করেন। .
  - (৭) ডিদ্পেপ্সিয়াগ্রন্থ রোগীয় পেটে, শায়ে ঠাণ্ডা লাগান অন্থায়।
  - **ি (৮) শাক, রাঁধা অম, ডাইল, কলা, ডিম ডিদ্র**েপ-দিয়াগ্রন্তদের না থাওয়াই ভাল। যদি একদম কাঁচা ( অথবা বড় জোর পোচ করা ) থাইতে পারেন, তবে ডিম থাওয়ার দোষ নাই। ডিম যত বেশী সিদ্ধ হইবে তত গুৰুপাক হইবে। সন্দেশ ব্যতীত ময়রার দোকানের কোনও থাবার খাইতে নাই। পাঁউরুটী খাইতে হইলে, টোষ্ট করা এবং অপেক্ষাক্লড বাসি পাঁউকটিই প্রশন্ত। হুধ বলক দেওয়া সহু না হইলেও चन पुर प्यत्नरकत मध्य हत्र। पुर मध्य मा हरेलाउ, ब्रह्म

পরিমাণে বরে-পাতা নিট্রু হৈ বহিারো কাহারো সহ হয়। ভাল বা ডালের তৈয়ারি ধৌকা, বড়ি, বড়া, পাঁপর প্রথম প্ৰথম ত্যাজ্য।

- (<sup>'</sup>৯). সিদ্ধপাকে ভোজনই সর্ববণা প্রশংসনীয়। ভাজা, সঁতিলান প্রভৃতি গুরুপাক। এই জন্ম, "একপাকে যা' হয়" (যেমুন হবিষ্যান্ন) সেইরূপ খাওয়াই প্রশস্ত। য়ুরোপীয়েরা সিদ্ধ বা ঝলসান মাংস খায়---আর আমরা মসলা দিয়া গুরু-পাক করিয়া থাই—এই জন্ম রুরোপীয়েরা মাংস থাইয়া পীড়িত হয় না, অথচ আমরা পীড়িত হই।
- (১০) প্রত্যহ রীতিমত কোষ্ঠশুদ্ধি হওয়া চাই। "চোকর" সমেত হাতে-ভাঙা আটার রুটি, পেঁপে, বেল, আম, কাঁঠাল, কলা, থেজুর, কিদ্মিদ্, মনকা, থোড়, এঁচোড়, ওল, কচু, শাক পাতা, পানের স্থপারি ও মসলা— এ সমস্তই কোঠশুদ্ধ-কারক। কিন্তু কোঠশুদ্ধি না হওয়ার কারণ কি? প্রথম কারণ, এমন খান্ত খাওয়া, যাহার অসার অংশ কম। এই মাত্র যে যে জিনিসগুলির নাম দিলাম, ইহারা স্বয়ং কোঠগুদ্ধ-কারক, কারণ, এই থাছা-সমূতে অসার অংশ অধিক থাকার, মলের সহারতা করে; আর "শুধু মাছের ঝোল ভাত" থাইলে,তাহার অসার (মল) অংশ কম হওয়ায়, কোঠশুদ্ধি কম হয়। দ্বিতীয়তঃ, নিতান্ত <del>"শুকনা"</del> থাইলে, কোঠশুদ্ধি ভাল হয় না। তৃতীয়ত:, যাহারা দেহকে ভাল করিয়া খাটায়ু না, তাহাদের সমস্ত দেহের মাংসপেণী টিলা থাকে-এবং অন্তের গারের মাংসও ঐ রকম **िमा रहेबा योद्र । कारारे, जोशामित व्यक्तित जिल्हात मन** আরু নড়িতে চাহে না। এমত স্থলে, ব্যায়াম করিয়া সমস্ত দেহকে কর্ম্মঠ করা, পেটের পেনীগুলি যাহাতুে বেশী থেলে তেমন বিশিষ্ট প্রকারের ব্যায়াম করা, ও পেটে বেশ করিয়া তৈল মৰ্দ্ধন করান উপকারী।
- 🌓 (১১) দাঁত থারাপ হওয়ার জন্মই হউক অথবা রাত-দিন পান স্থপারি থাওয়ার জন্মই হউক অথবা তামাকের গুলের গুঁড়া, ছাই প্রভৃতি যা'-তা' দিয়া—যেমন তেমন করিয়া একবেলা দাঁত মাজার দরুণ—যে কারণেই হউক না কেন—মুখে হুৰ্গন্ধ থাকিলে, ডিদ্পেপদিয়া সারে না। রীতি-মত দাতন বা টুথব্রাস দিয়া সকালে একবার ও রাত্রে শন্তনের সময়ে আর একবার—এই তুইবার দাঁত মাজা চাই। <del>"স্বাস্থ্যসমাচারে"</del> "দাঁতের কথা" শীর্ষক প্রবন্ধে এ বিষয়ে

ন্যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছি এবং মৎপ্রণীত "ম্যাট্রিকুলেশন হাইজীনে ও ইহার সবিশেষ বিস্তারিত আলোচনা পাইবেন।

- (১২) আজকাল•"পুষ্টিকর" খাত ও ভাইটামীন"-বুক্ত থাত থাইবার একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। মল্লিথিত "স্বিট্যমামা" শীৰ্ষক প্ৰবন্ধ গত পৌষ মাসের "স্বাস্থ্যে" প্ৰকাশিত হইয়াছে। এখানে সে সকল কথার পুনরুল্লেথ নিপ্রাঞ্জন। তবে স্থলভাবে এই কথাটি বলি যে, বাঁহাদের ক্ষরের মূর্ত্তি ডিস্পেপ্সিয়ার আকার ধরিয়াছে, তাঁহারা পুষ্টিকর থাত লইয়া আপাতত: মাথা ঘামাইবেন না। তাঁহারা "কুদ কুঁড়ো" · যাহাই পরিপাক করিতে পারিবেন, ভাহাতেই তাঁহাদের পুষ্টি—"সোণাদানা" হজম করিতে না পারিলে, স্থৃ "পুষ্টি" "পুষ্টি"করিয়া চীৎকার করিলে কি হইবে ?
- (১৩) খান্ত পরিপাকের জন্ম এই এই ঔষধগুলির বিশেষ খ্যাতি আছে:—
- (ক) নাইট্রো-হাইড্রো-ক্লোরিক অ্যাসিড ডাইলিউট্র---আহারাস্তে ১৫৷২০ মিনিট অন্তর ৩০—৬০ ফোঁটা করিয়া ২।৩ ঘণ্টা ধরিয়া খাইতে পারা যায়।
- (খ) ডাইলিউট নাইটো-হাইড্রো-ক্লোরিক অ্যাসিড ৩০ ফোঁটার সঙ্গে পেপ্সিন ২০ গ্রেণ, ভোজনের আধ ঘণ্টা পরে।
  - (গ) প্যান্তিয়াটিন ২০ গ্রেণ) ১৫ গ্রেণ সোডা বাই-
- (খ) মণ্ট ভারাষ্টেজ ২০ ি কার্ব্ব সহ, ভোজনের ২।৩ ঘণ্টা পরে।
  - (७) मिकिटोप्जिन् गांतरना वाशास्त्र भूर्व २। भा ।
- (১৪) মিষ্টসামগ্রা মাত্রেই, স্বত, তৈল, গ্রম মসলা, রাঁধা অমু—ইহারা অমুবৃদ্ধিকারক।
- (>৫) कृथामान्मा थाकित्न विम्माथ कार्य्वात्नि ६ গ্রেণ, সোডা বাই কার্কোনেট ৫ গ্রেণ, পাল্ভ রিআই ১ গ্রেণ, পাল্ভ নাক্স ভমিকা ॥ ০ গ্রেণ, পাল্ভ সিনামন কো: ১॥ গ্রেণ একত্রে মিশাইয়া প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা আহারের ১৫৷২৬ মিনিট পূর্বের থাওয়া যায়।
- ( ১৬°) কোষ্ঠ কাঠিন্সের জন্ম, রীতিমত প্রত্যহ এ-বে**লা**  ॥৽—> আউন্স লিকুইড প্যারাফিন এবং ও-বেলার তাই— যথন স্থবিধা, থাওয়ার অভ্যাস করা ভাল। হুই এক দিন অস্তর তিন পাইণ্ট ঈষত্য জলের ভুস লইরা পেট ধৌভ করা উচিত। নিরমিতভাবে ডুস লইলে "বদ অভ্যাস"

হইয়া যাইবে, এ ভীতি অমূলক। যদি শারীরিক তুর্বলতার জন্ত বরাবর যষ্টি ব্যবহারে ক্ষতি না হয়, তবে কোষ্ঠবদ্ধতার এবং ২।৩ দিন অস্তর ডুস দিয়া পেট ধৌতি পর্ম উপকারী। জন্ম ডুস লওয়ায় ক্ষতি কি ?

#### উপসংহারে বক্তব্য

স্মরণ রাখিবেন— (১) ডিদপেপ্সিয়া ঔ্যধে সারে না; ডিদপেপ্সিয়া সারে খাগ্য বিষয়ে অবহিত হইলে।

(২) কুধা হইলে থাওয়া, কুধার অহুযায়ী থাওয়া এবং সময়ে অসময়ে উপবাস বা অন্ধাশনই যৌক্তিক।

- (৩) ছটি বেলা গর্ম জেন শাইনা পাকস্থলীকে ধোরা
- (৪) কট্টের উপশম ব্যতীত অন্ত কোনও কারণে ঔষধ - পাওয়া অহচিত।
  - (e) পরিশ্রম করিতেই হইবে। কিন্তু, যে পরিশ্রমে শ্রান্তি আদে, যে প্রমে অপকার করে। থাইবার ক্ষন্ততঃ আধঘণ্টা পূর্বে হইতে বিশ্রাম করা উচিত; এবং আহারাস্তে ত্ই ঘণ্টাকাল বিশ্রাম করিতে হইবে ∴দেহকে সুধু বিশ্রাম করাইলে চলিবে না…মনকেও তাই।



শিল্লী--শ্রীস্থবীররঞ্জন থাস্তগীর

## **শাময়িকী**

এবারের 'ভারতবর্ষে'র নিচোলে গাঁহার প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইল, তিনি স্বনাম-খ্যাত রেভারেও ক্লফমোহন বন্দ্যোপাধ্যার। সাধারণ্যে তিনি কে, এম, বানার্জি ( Rev. K. M. Banerji) নামে পরিচিত ছিলেন। ক্লফমোহনের পিতার নাম জীবনক্রীফ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১২২১ সালের বৈশাথ-মাসে কৃষ্ণমোহন কলিকাতা স্থামপুকুরে মাতৃলালয়ে জন্ম গ্রহণ করেন এবং তথায় অবস্থান করিয়াই প্রথমে হেয়ার স্কুলে, পরে হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন। পিতার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল না থাকায় বাল্যে কৃষ্ণমোহনকে অনেক ক্লেশ সহা ক্ষেথাপড়া শিথিতে হইয়াছিল। এই সময়ে ডিরোজিয়ো নামক জনৈক ফিরিক্সী-যুবক হিন্দু স্কুলে শিক্ষক নিযুক্ত হন; তিনি ছাত্রমগুলীর মধ্যে এক নৃতন ভাব জাগাইয়া দেন। কৃষ্ণমোহন এই নৃতন ভাবে উৰ্দ্ধ হইয়া স্বধর্মের প্রতি আস্থাহীন হন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ইনি পিতৃহীন হইয়া পর বংসর হেয়ার স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া কিছুদিনের জন্ম ইনি দক্ষিণারঞ্জন বাবুর বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময়ে স্থবিখ্যাত পাদরি ডফ্ সাহেব কলিকাতায় আগমন করিয়া খুষ্টধর্ম প্রচার করিতে থাকেন। ক্বফমোহন তাঁহার ·শিষ্কত্ব গ্রহণ করিয়া ১৮৩২ খুষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর তারিখে খুষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। চারি বংসর পরে ইঁহার স্ত্রীও খুষ্ট-ধর্মাবলম্বন করেন। তাহার পর ১৫ বৎসর ইনি খুষ্টীয় আচার্য্যের পদে কাজ করেন। ইঁহার যাজন-ক্ষেত্র স্বরূপ ১৮৩৯ খুষ্টাৰ্মে কলিকাতার হেত্য়ার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটী গির্জা স্থাপিত হয়। উহা এখনও 'কৃষ্ণ বন্দ্যোর গিজ্ঞী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ১৮৫২ হইতে ১৮৬. খৃষ্টান্দ পর্যান্ত ইনি শিবপুর বিশপদ্ কলেজে অধ্যাপনা • করেন। ১৮৬৭ খুপ্টাব্দে ইনি কলিকাতা বিশ্ব-বিত্যালয়ের ফেলো নিৰ্বাচিত হন এবং ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ব-বিভালয় তাঁহাকে ডি-এল (Doctor of Law) উপাধি मान करतन **এवः ১৮**१৮ थृष्टीस्म গवर्गरमणे देशस्क मि-चारे-हे উপাধি মারা সম্মানিত করেন। অঁধ্যবদায় ও ঐকান্তিক

যত্নের প্রভাবে কৃষ্ণমোহন সংস্কৃত, আরবী, পার্শী, উর্দৃ, হিন্দী, বাঙ্গালা, ইংরাজী, লাটীন, গ্রীক, হিন্দু, উড়িয়া, তামিলী, গুজরাটী প্রভৃতি ভাষার বিশেষ ব্যংপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি অনেকগুলি ইংরাজী পত্র ও পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। তদ্বাতীত ইনি সর্ব্বার্থ-সংগ্রহ, ষড়-দর্শন প্রভৃতি গ্রন্থ এবং রঘুরংশ, কুমারসম্ভব, নার্ক্ষণপঞ্চরাত্র ও ব্রহ্মস্ত্র প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থের ইংরাজী ভাষার অন্থবাদ করেন। ১২৯২ সালের ২৯শে বৈশাণ ৭২ বংসর বয়সে ইনি দেহত্যাগ করেন।

বিগত ১লা ফেব্রুয়ারী দিল্লীর রাষ্ট্রীয় পরিষদে মাুননীয় সদস্য শ্রীযুক্ত হরবিলাস সরদা 'হিন্দুবিবাহ আইন' নামে একথানি বিলের পাণ্ডলিপি উপস্থাপিত করিয়াছেন এবং ২৪শে মার্চ্চের কলিকাতা গেজেটে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। এই পাণ্ডলিপির সার মর্ম্ম এই যে—যদি কোন হিন্দু বালিকার বিবাহের দিনে তাহার বয়স ১২ বৎসর পূর্ণ না হয় অর্থাৎ ১২ বংসর পূর্ণ হইবার পূর্বের यদি কোন হিন্দু বালিকার বিবাহ হয়-তবে দেই বিবাহ অসিদ্ধ হইবে। ১৫ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে যদি কোন হিন্দু বালকের বিবাহ হয়, তবে সেই বিবাহ অসিদ্ধ হইবে। পূর্ণ ১১ বৎসর যে বালিকার বয়স কেবল তাহারই সম্বন্ধে তাহার অভিভাবক জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট লিখিত দরখান্ত ও এফিডেবিট করিলে অমুমতি দিলে সেই বিবাহ সিদ্ধ হইবে। এই বিলে যে 'হিন্দু' শব্দ ব্যবহাত হইয়াছে, তাহাতে হিন্দু, জৈন, শিথ, ব্রাহ্ম, আর্য্যসমাজী ও বৌদ্ধদিগকে বুঝাইবে। এই আইনের সম্বন্ধে যথোচিত আলোচনা ও বিচার হওয়া প্রয়োজন। আমরা কেবল একটা কথা বলিতে চাই যে, আইন হিসাবে এই পাণ্ডুলিপিতে একটি প্রধান দোষ দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঐরূপ বিবাহ বন্ধ করিবার কোন উপায়ই ইহাতে নির্দ্ধারণ করা হয় নাই। শুদ্ধ বিবাহ অসিদ্ধ হইলে যে এক্রপ বিবাহ বন্ধ হইবে তাহা মনে হয় না। আইনের চক্ষে অসিদ্ধ

হইলে ঐরপ বিবাহ-জাত সম্ভানাদি তাহাদের পিতামাতার সম্ভান বলিয়া পরিগণিত হইবে না এবং আইনের যাহা উদ্দেশ্য যে ঐক্রপ বিবাহ বন্ধ করা, তাহা সার্থক হইবে না। উপরন্ধ ঐরপ বিবাহ-জাত সন্তানাদির উপরই সমাকরপে ঐ অসিদ্ধ বিবাহের দোষ বর্ত্তিবে। এবং বিবাহকারিগণ অথবা যাহাদের উদযোগে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইবে তাহাদের কোন দায়িত থাকিবে না। মাননীয় এম্, হরবিলাস সরদা মহাশয় এই পাওলিপি উপস্থাপিত করিবার সময় প্রধান কারণ দেখাইয়াছেন যে, কমবেণী ১২ বৎসর বয়স্কা হিন্দু বালবিধবার সংখ্যা অধিক। অপরিণত বয়সে বালিকার বিবাহ হইলে যে সব কুফল ফলে, তাহাও বোধ হয় দুরীভূত করা এই পাণ্ডলিপির উদ্দেশ্য। এক্ষণে হিন্দু সমাজ এইরূপ আইন কতদুর গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন সে সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করুন। "ভারতবর্ষে" হিন্দু কক্সার বিবাহ কোন বয়সে হওয়া উচিত, তাহা লইয়া অনেক আলোচনা হুইয়াটে। তবে আইন দ্বারা বিবাহের এইরূপ ব্যুস নির্দ্ধারণ কতদুর যুক্তিযুক্ত এবং হিন্দুশাস্ত্র-সন্মত তাহাই পাঠকরন্দের বিবেচা।

বিশ্ব-কবি, বরেণা শ্রীযুক্ত রবীক্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সম্মতিক্রমে শাস্তি নিকেতন বিশ্ব-ভারতী হইতে শ্রীযুক্ত অমিয় চক্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিথিয়াছেন—"রবীক্রনাথের "ছিন্নপত্র" বাঙালীর ঘরে ঘরে সমাদর লাভ করিয়াছে। কবির বিভিন্ন সমরে লেখা বহুসংখ্যক পত্র একত্র চয়ন করিলে সাহিত্যের দিক্ হইতে তাহা যে বিশেষ উপাদের হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই মনে করিয়া সকলের কাছে আজ্র আমাদের অফুরোধ, রবীক্রনাথের কোনো চিঠির সংগ্রহ বাহার আছে, তিনি যেন তাহা যথাযথ নকল করিয়া তারিথ ভূদ্দ আমাদের পাঠাইয়া দেন, বা কোনো মাসিকপত্রে ক্রমশঃ প্রকাশিত করেন। মূল পত্রগুলি কেহ পাঠাইলে তাহা ফেরং দিবার সম্পূর্ণ দায়িত্র আমরা গ্রহণ করিব; এবং আপত্তি না থাকিলে পরেগুলি বাঁহাদের নিকট প্রাপ্ত, যথান্থানে তাঁহাদের নামোল্লেথ থাকিবে।"

বিগত দোলের ছুটাতে নিজ: কুণ্ডাই মুখাৰ্জী সেমিনারী ভবনে বিহারী বাঙ্গালী সাহিত্য সন্মিলনীর অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ছাপরা, ভাগলপুর, মতিহারী, বেতিয়া; পাটনা, মুদের, দামভাদা, গুয়া প্রভৃতি জেলা হইতে প্রায় শতাবিধি প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে নাট্যঝলা-স্থাকর অমৃতলাল বস্থু, রায় বাহাতুর জলধর সেন, অধ্যাপক অমূল্য বিছাভূষণ, অধ্যাপক মন্মথমোহন বস্থ প্রভৃতি কয়েকজন সাহিত্যিক উপস্থিত হইয়াছিলেন। রুসরাজ অমৃতলাল বস্থ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সন্মিলনীর ছুই দিন অধিবেশন হইগাছিল। ইহাতে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস সম্বন্ধীয় কয়েকটা স্কললিত প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। উক্ত অধিবেশনেই স্থানীয় মহিলাবুন্দ স্থলেথিকা শ্রীমতী অহুরূপা দেবীকে এক অভিনন্দন প্রদান করেন। সাহিত্য দিল্ল প্রদর্শনের সহিত একটা শিল্প প্রদর্শনী হয়। এই সাহিত্য সন্মিলন সম্বন্ধে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন শ্রীযুক্ত যোগীল্র-মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন সিংহ, শ্রীযুক্ত হরিদাধন ভাহড়ী ও শ্রীযুক্ত ভূপতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। কেবল ইহাদের অসীম উৎসাহ, অধ্যবসায় ও চেষ্টার ফলেই এই সন্মিলনী সফলতা লাভ করিয়াছে। ইহাদিগকে আমরা আন্তরিক দিতেছি। স্থানীয় ধন্যবাদ স্বেচ্ছাসেবক দলেরও নাম বিশেষ উল্লেখযোগা। প্রতি বংসরই এই সময় বিহার-প্রবাসী বান্ধালী সাহিত্যিকগণ কোন না কোন স্থানে সমবেত হইবেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে। আমরা এ প্রকার সন্মিলনীর সাফল্য প্রার্থনা করি।

আমরা অনেক দিন হইতেই ক্রমাগত বলিয়া আসিয়াছি

যে, কলিকাতা বিশ্ব-বিভালয় বালালা ভাষা পরীক্ষার ব্যবস্থা
করিয়াছেন বটে, কিন্তু শিক্ষার ব্যবস্থা বলিতে গেলে, কিছুই
করেন নাই। প্রবেশিকা, আই-এ, বি-এ প্রভৃতি পরীক্ষায়
বালালা ভাষার পরীক্ষা গৃহীত হয়, কিন্তু বিভালয়ে বা কলেজে
বালালা শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা নাই বলিলেই হয়,—কোন
রক্মে নাম রক্ষা মাত্র হইয়া থাকে। এমন কি, বালালায়
এম-এ পরীক্ষার ব্যবস্থা ন্ইয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় ভাষার
পাঠ্যও নির্বাচিত হইয়াছে, কিন্তু বিশ্ব-বিভালয়েও অধ্যাপনার

งการสาการสาการสาการสาการสาการการการสาการการสาการสาการสาการสาการสาการสาการสาการสาการสาการสาการสาการสาการสาการสา ব্যবস্থা তেমন হয় নাই 🍞 নালকডি৷ বিশ্ব-বিচ্ছালুয়ের বাদ্যালা ভাষা শিক্ষাদীনের যিনি অক্ততম কর্ণধার, সেই প্রবীণ ডাক্তার দীনেশচক্র সেন রায় বাহাত্ব মহাশয় এতদিন পরে বিশ্ব-বিভারত পোঁষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগে বান্ধালা শিক্ষা সম্বন্ধে ক্রিব্যবস্থা আছে, তাহার কথা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি আনন্দবাজার পত্রিকায় লিথিয়াছেন—"বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি ও বিশ্ববিত্যালয়ে তাহার স্থান সম্বন্ধে এখনও অনেকের একটা ভ্রান্ত ধারণা রহিয়া নিয়াছে। বাঙ্গলায় এম-এ পরীক্ষা চলিতেছে, কিন্ত বাঙ্গলার জন্ম বিশ্ববিত্যালয় যাহা ব্যয় করিতেছেন— তাহা এত সামান্ত যে, তাহার উল্লেখ করিতে গেলে কষ্ট ও লজ্জা হয়। আমি এখানে কয়েকটি বিষয়ের তুলনামূলক ব্যয়ের হার দেখাইতেছি। তদ্বারা বাঙ্গলা ভাষার অবস্থা পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন। আমরা নিম্নলিখিত বেতনের তালিকায়, কারমাইকেল প্রফেসার (ইতিহাস বিভাগে), মিণ্টো প্রফেসার ( ইকন্মিক্স বিভাগে ), এবং কিং জর্জ প্রফেসার ( দর্শক বিভাগে ), ইহাদেরও বেতন ধরিয়া লইয়াছি। ইতিহাদের তুই বিভাগ আছে—সাধারণ ইতিহাস ও প্রাচীন ভারতের ইতিহাস,—এই তুই বিভাগকে আমরা একত্র করিয়া দেখাইয়াছি।

|                                  | অধ্যাপকের সংখ্যা- | —মাসিক থরচ  |
|----------------------------------|-------------------|-------------|
| ইংরেজী                           | >9                | 8640        |
| গণিত                             | , 22              | 8260        |
| ইতিইসি                           | ₹8.               | প্রায় ৮০০০ |
| ফি <b>ল</b> জফি                  | >>                | প্রায় ৫০০০ |
| এক্সপেরিমেণ্টাল- )<br>সাই্রুলাজি | · b               | २৫२৫        |
| সংস্কৃত                          | >8                | 8>00        |
| <b>ু</b> ইকনমিক্স্               | > 0               | ०७१६        |
| বাকুলা                           | २२                | 2460-       |

মুতরাং দেখা যাইতেছে, বাঙ্গালা ভাষার জন্ম থরচ সর্কাপেকা ন্যুন, অথচ অধ্যাপকের সংখ্যা থুবই বেশী। ২২ জন অধ্যাপক ১৮৫০ টাকা মাসিক বেতন পাইয়া থাকেন। কিন্তু এখানে আরও ছই একটি কথা বলিবার আছে। এই যে २२ জন অধাপক ইহাদের মধ্যে ১২ জন বাকলা পড়ান না। তাঁহাদের অধিকাংশ লোক অপরাপর বিভাগের অধ্যাপক। তাঁহাদের কেহ পড়ান গুজরাটী, কেহ মালয়ালম, কেহ তামিল, তেলেগু, কেহ हिन्ही, কেহ মৈথিল, কেহ উদ্দু, কেহ উড়িয়া, কেহ আসামী, কেহ মারহাটী, কেহ সিংহলী এবং কেহ কেনারিজ। বাঙ্গলা ভাষার উপর এই প্রকাণ্ড বোঝা চাপাইয়া দিয়া এতত্বপলকে অপরাপর বিভাগের অধ্যাপকগণ বন্ধবিভাগের সামাক্ত টাকার অনেকটা অংশ গ্রহণ করিতেছেন। মোট মাসিক থরচ ১৮৫০ টাকার মধ্যে ৬০০ টাকা তাঁহারা বন্ধভাষা বিভাগ হইতে •গ্রহণ করিতেছেন। স্থতরাং বাঙ্গলা ভাষার জন্ম মাসিক ১২১০ টাকা মাত্র রহিল। এই টাকার মধ্যে আবার প্রাকৃত ও পালী পড়াইবার অধ্যাপকদের বেতন আছে। স্বতরাং থাস বান্ধালার জন্ম কি রহিল তাহা বুঝিতেই পারেন। প্রায় সমস্ত বিভাগেই প্রফেসর আছেন, যাহাদের বেতন ১০০০ টাকা পর্য্যন্ত। বাঙ্গালায় একটি প্রফেসার আছেন, তাঁহার বেতন মাসিক ২০০ টাকা। বিশ্ববিত্যালয় বলিয়াছেন, সেই অধ্যাপককে আমরা 'প্রফেগার' পদবী দিয়া গৌরবান্বিত করিলাম, কিন্তু প্রফেসারের বেতন তাঁহাকে দিতে পারিব না। বাঙ্গলা ভাষার উপর <del>তাঁহাদের</del> প্রীতি মৌথিক এ কথা আমরা অবশুই বলিতে বাধ্য। অক্সান্স সমস্ত বিভাগেই হুই তিন এবং ততোধিক করিয়া লেকচারার আছেন, তাঁহাদের বেতন ২০০ হইতে ৫০০, বাঙ্গলায় দেরূপ একটি লেকচারারও নাই।

বঙ্গভাষার অধ্যাপকগণ অতি কুষ্ঠিত ভাবে বিশ্ববিচ্যালয়ের এক কোণে একটু স্থান পাইয়া কথঞ্চিত ভাবে জীবন বক্ষা করিতেছেন। আধুনিক শিক্ষিত লোকের বিশ্বাস—বঙ্গভাষা একটা কিছুই নহে, ইহার যাহা কিছু গৌরব—তাহা রবিবাবুকে লইয়া; এই বাঙ্গলা ভাষায় এমন কিছু নাই, যাহা পড়াইবার জক্ত কোন অধ্যাপকের দরকার হইতে পারে,— কেবল স্বদেশ-প্রীতির বণীভূত হইয়া রীতিরক্ষার জন্ম এই ভাষাকে বিশ্বপণ্ডিতদের সভায় স্থান দেওয়া ছইয়াছে।"

বিগত ২০শে চৈত্র রবিবার বিপুল আড়মরের সহিত যাদবপুরস্থিত কলেজ প্রাঙ্গণে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপিত হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে টেকনিক্যাল স্কুলের থোলা মাঠে একটা বিশাল মণ্ডপ নির্দ্মিত হইয়াছিল। ছাত্রগণ পত্রপুপাদি দারা এই মণ্ডপ স্থসজ্জিত করিয়াছিলেন। বেলা ১টার সময় হইতেই তথায় বিপুল জনসমাগম হইতে থাকে। অপরাহ্ন ৫টার সময় সেই সভামত্তপ বিশাল জনসমুদ্রে পরিণত হয়। অপরাহে অধ্যাপক গুহু এবং তাঁহার শিশ্বমণ্ডলী শারীরিক ব্যামাম প্রদর্শন করেন। এই সঙ্গে স্কীতাদির বন্দোবস্তও করা হইয়াছিল। কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে নিমন্ত্রিত হইয়া বহুদংখ্যক গণ্যমান্ত ভদ্রলোক তথায় সমবেত হইয়াছিলেন। সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সাম পরিষদের বার্ষিক সভার অধিবেশন আরম্ভ হয়। আচার্য্য প্রফুল্লচক্র রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের স্থায়ী সভাপতি আচার্য্য প্রফুলচন্দ্র তাঁহার বক্ততায় বলেন,—'বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউটের সাহায্যে কার্য্যকরী শিক্ষার প্রসার করাই বর্ত্তমানে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যে এ পর্য্যন্ত এই ইনষ্টিটিউটে তিনটী বিভাগ খোলা হইয়াছে। যথা:— भिकानिकाल देखिनियातिः, देलकि काल देखिनियातिः अ কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। এতন্তিম একটি কৃষি-বিভাগ খুলিবার চেষ্টা হইতেছে। এইজন্ম একশত বিদা জমি চাই। কর্পোরেশন এবং ২৪ পরগণা জেলা বোর্ডের নিকট এইজন্ম আবেদন করা হইয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশন আমাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। এই বৎসর হইতে তাঁহারা বার্ষিক ৩০০০০ টাকা হিদাবে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। আজ আমরা যে স্থানের উপর দাঁড়াইয়া আছি, তাহাও কলিকাতা কর্পোরেশন নামমাত্র থাজনা লইয়া ৯৯ বংসরের জন্য আমাদিগকে বন্দোক্ত দিয়াছেন। আরও नाना ञ्चान रहेरा जामता माराया भारेबाहि। जारात्र फल्बरे আজ এই প্রতিষ্ঠান এতটা অগ্রসর হইতে পারিয়াছে। 🐧 হুহা গৌরবের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু এথনও অনেক কাজ সম্পূর্ণ হয় নাই। লেবরেটারী পূর্ণাঙ্গ করার জন্ম টাকার প্রয়োজন। আরও কতিপয় শিক্ষক নিযুক্ত করা প্রয়োজন এবং দর্বোপরি ছাত্রাবাস সম্প্রসারণ দারা সমস্ত ছাত্রের বাসস্থান এগানে করা প্রয়োজন। তাহানা করিতে পারায় আমাদের উদ্দেশ্যান্তরূপ শিক্ষাদানের বিদ্ন ঘটিতেছে। তারপর এখনও শিক্ষাপবিষদের ঋণের পরিমাণ প্রায় চারিলক। এই

সমস্ত অভাব অভিযোগ পূরণ কিন্ত ক্রিং দেশবাসীর উপর। व्यामि व्यामा कति तम्तानं धनी, भानी ज्यामरामग्रेनेन अमित्क মনোযোগ দিবেন এবং যাহাতে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটি দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার উপায় করিবেন। ? 🕏

যাদবপুরে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগণ গবর্ণমেন্ট কিম্বা বিদেশী কর্ত্তক পরিচালিত কলকারখানায় চাকুরী পান না। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র এদিকে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং ছাত্র-দিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন,—"স্থায়ী আরের জন্ম তোমরা বড় ব্যস্ত। একটি চাকুরী পাইলেই তোমরা বাঁচিয়া যাও। ইহা তোমাদের ভুল ধারণা। যত ক্ষুদ্রই হউক না কেন, নিজে নিজে ব্যবসায় করিতে শিথ। সেই জন্মই তো এথানে তোমাদিগকে হাতেকলমে শিক্ষা দেওয়া হয়। চাকুরী খুঁ জিতে গিয়া তোমরা এই জাতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া থাক। তোমরা বলিবে মূলধন কোথায় ? আমার মনে হয়, কষ্ট-সহিষ্ণুতা ও একাগ্রতা থাকিলে মূলধনের অভাব হয় না। মনে রাখিবে— এই হুইটি গুণই জীবনে সাফল্যলাভের সোপান।"

বিগত ২০ শে ও ২১ শে চৈত্র বান্ধালা দেশের হিন্দু-ইউনিভারসিটি সভার একটী অধিবেশন কলিকাতা ইনষ্টিটিউট সমারোহে ভবনে মহা সুসম্পন্ন গিয়াছে। সভায় কলিকাতা ও মফ:স্বলের অনেক হিন্দু সমবেত হইয়াছিলেন। স্থপণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ব মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা সর্বাংশে তাঁহার স্থায় স্থাী, মনীষী, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের উপযুক্ত হইয়া-ছিল। সামরা তাঁহার স্থচিস্তিত প্রবন্ধের একটী অংশ/নাত্র নিমে উদ্ধত করিয়া দিলাম। বর্ত্তমান অস্পৃত্ত ব্যক্তির উন্নয়ন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু বলিয়াছেন—

"আমাদের নিব্দের দিক হ'তে কেহ কেহ হয়ত আপত্তি কর্বেন-এ ভোমরা কর্চ কি? হিন্দু ধর্ম ত' কোনদিন প্রচারক ধর্ম ( Proselytising religion ) ছিল না—যে হিন্দু-গণ্ডীর বাহিরে হে বাহিরেই থাকুক—এমন কি যদি সে একপুরুষেরও অহিন্দু হয়, যদি সে নিজেই যৌবনের ভ্রান্তিবশে

বা প্রলোভনে প্রকল্ পর্লাভন গ্রহণ ক'রে থাকে, এবং এখন • অহতপ্ত চিত্তি যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত ক'রে স্বধর্মে ফিরে আসতে চার, প্রথাপি 'ভাকে আমরা জোর করে বাহিরেই রাথব। ভারু কথা! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এ কি হিন্দুর উপ্লযুক্ত কথা ? পার জিজ্ঞাসা করি, এ কি ভারত-ইতিহাসের সমঞ্জস কথা ? রাজ্পুতনার অগ্নিকুল ক্ষত্রিয়, কোকনের চিৎপাবন ব্রাহ্মণ এবং ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের শাকদ্বীপী বিপ্রের কথা নাই বা তুলিলাম। একিন্তু গারো, নাগা, কোল, ভিল প্রভৃতি পার্ববত্য জাতি এবং কেরল, কুরুম্বা প্রভৃতি আর্য্যেতর জাতির কথা মন থেকে কি ক'রে মুছে ফেলি ? তা' ছাড়া যদি চিন্তা রথে চ'ড়ে ভারতবর্ষের স্থপ্রাচীন যুগে বিচরণ করি, তবে কি দেখতে পাই ? সেই স্কুপ্রাচীন বৈদিক যুগে যথন আর্যাজাতি এই ভারতবর্ষে উপনিবিষ্ট হ'ল, তথন তারা একটা সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতির ও ভিন্ন রকনের সভ্যতার সংস্পর্ণে এল। কিছু-দিন জাবিভূদের সঙ্গে খুব সংঘর্ষ চল্ল-অনার্য্য জাতি 'দাস' 'দস্ক্য' এই সব আখ্যায় আখ্যাত হ'তে লাগল; কিন্তু কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই অনার্য্যেরা আর্যাসমাজের মধ্যে নির্দিষ্ট স্থান লাভ করলে—এমন কি অনার্য্য দেবতারা পর্য্যন্ত আর্য্যদের মণ্ডলীর মধ্যে আসন পেতে বদল। কিছুদিন পরে শোনা গেল যে, আর্যাদের যে 'শেবধি'—সাধনার নিধি বেদ—শূদ্রদের তা থেকেও বঞ্চিত করা হবে না।

যথেমাং বাচং কল্যাণীম্ আবদানি জনেভাঃ। ুব্রন্ধরাজন্তাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায় চরণায়॥ • যজুঃ, ২৬।২

আপত্তম তথনকার আর্য্য সমাজে প্রচলিত রীতির .অষ্ট্রসরূণ ক'রে সূত্র কুর্লেন—ধর্ম্মচর্য্যয়া জমত্যো বর্ণঃ পূর্বাং পূর্বাং বর্ণম্ আপগতে জাতিপরির্তৌ। মে জাতি উল্লিখিত ভাবে ভাবিত হয়, যে ∙ভগবানের ব্যাপকতা ও জীবের ঘনিষ্ঠতা—Immanence of God and Solidarity of man অত্নত্তব কর্তে পারে, তার মন থেকে গণ্ডী ও গোষ্ঠার সংকীর্ণতা দূর হ'য়ে চিত্ত-বীণায় একটা উদাত্ত উদার স্থর নিয়ত ঝল্পত হ'তে থাকে ; সে দ্বৈপায়ন (Insular) থাকতে পারে না, সে আন্তর্জাতিকতা বা Internationalism এর জন্ম উৎস্থক হয়।

কেহ কেহ আশঙ্কা কর্ছেন যে অস্পূর্গতা বর্জন করলে ও শুদ্ধির প্রচলন করলে বর্ণাশ্রমধন্মের অস্ত্রোষ্টবিদ্যা সম্পন্ন করা হ'বে। এ আশঙ্কা আমি অমূলক মনে করি। যে বিক্লত বর্ণাশ্রমের ফলে ধর্ম ঠাকুরঘর ছেড়ে রান্নাঘরে প্রবেশ করছেন ( স্বামা বিবেকানন্দ যাকে ছুঁৎধর্ম বলতেন ) হয়ত ঐ বিক্বত ধর্মের গায়ে একটু আধটু আঁচ লাগতে পারে; কিন্তু প্রকৃত বর্ণাশ্রম—ঋষিদের প্রতিষ্ঠিত বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্মের এতে কিছুমাত্র ক্ষুপ্ততা হবে না।"

ঢাকা 'মুদ্লিম সাহিত্য-সমাজের' বার্ষিক সন্মিলনের সভাপতি **শ্রীযুক্ত তসদক আহ্মদ মহাশয় যে অভিভাষণ** করিয়াছিলেন, তাহা যেমন স্থলর, তেমনই যুক্তিপূর্ণ। আমরা সেই স্থন্দর অভিভাষণের কয়েকটী স্থান উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। বাঙ্গালা ভাষাই যে বঙ্গীয় মুসলমানগণের মাতৃ-ভাষা, এই সম্বন্ধে সভাপতি মহাশ্য বলিয়াছেন— "বাঙ্গালা যে আমাদের মাতৃভাষা সে কথাটা আপনাদের সমক্ষে জোর গলায় বলিতে আমার একটুও দিধা বোধ হয় না। কাকা তাহা না হইলে আমার নিজের মা-কেই অস্বীকার কবিতে হয়। এতটা অধোগতি আপনাদের আনির্বাদে এখনও হয় নাই। তবু নাকি এই বাঙ্গালা দেশে এমনও অনেক মুসলিম আছেন ঘাঁহারা বাঙ্গালা ভাষাকে তাঁহাদের মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে লজা বা অপমান বোধ করেন। তাঁহারা নাকি বলেন "শরিফ" অর্থাৎ সন্ধংশ-জাত মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে মাতৃভাষাটাকে না ৰদলাইলে চলিবে না। আপনারাই পাঁচজনে বিচার করুন শিক্ষকতা করি বলিয়াই কি নিজের মা-কেও বেত্র হস্তে তাড়না করিব, "অতঃপর তুমি তোমার ভাষা বদ্লাইয়া ফেলিবে, নতুবা ভোমাকে মা বলিয়া স্বীকার করা আমার পক্ষে অপমান-জনক হইবে ?" এই বাঙ্গালা দেশের লোক সংখ্যা ৪,৭৫, ৯২, ৪৬২, তার মধ্যে ২,৫৪,৮৬,১২৪ জন মুদ্লিম নরনারী। বন্ধুগণ, ভাবিয়া দেখুন এই এভগুলি মুদ্লিম নরনারীর ঘর, বাড়ী কাটিয়া থাট, বিছানা, বাক্স, তোরঙ্গ, জমি জিরাত সিন্দবাদের স্থায় স্কন্ধে লইয়া "শরাফত হাফেল" করিবার জন্ম যেখানে বাঙ্গালা ভাষা নাই এরূপ প্রদেশে উঠিয়া গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করা কি সম্ভবপর ? অপর পক্ষে উর্দ্দু ভাষাকে বাঙ্গালাদেশের পল্লীগ্রামসমূহে কলমের জোরে চালাইবার যে নিফল প্রয়াস কিছুদিন পূর্বের ইইয়াছিল তাহাও বোধ হয় আপনাদেব অনেকের নিকট অবিদিত নহে।"

বাঙ্গালী মুশ্লিমের সাহিত্যের অভাব সম্বন্ধে মাননীয় সভাপতি মহাশয় যে করেকটা সারগর্ভ কথা বলিরাছেন, আমাদের মুশ্লিম স্বদেশবাসীদিগের তাহা বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। সভাপতি মহাশয় বলিরাছেন—"এক সম্প্রদায় বলেন, "আমরা বাঙ্গালী মুশলমান যে ভাষায় কথা বলি তাহা ঠিক বাঙ্গালা নয়; উর্দ্দু, পারশী, আরবী-বহুল এক মিশ্র ভাষা। সেই ভাষাই আমাদের সাহিত্যের ভাষা হওয়া উচিত।" কথাটা মন্দ নয়, কিন্তু তাহার মধ্যে একটা মন্ত গলদ রহিয়া গিয়াছে। আমির হাজমা বা হাতেম তাইয়ের প্র্মি, কাসাম্মল-আম্বিয়া বা সোনাভানের প্র্মিথ যে ভাষায় রচিত তাহা আমাদের সমাজের বহুতর ব্যক্তির আদরের জিনিষ হইতে পারে কিন্তু তাহা সাহিত্য হিসাবে পৃথিবীর লোকের নিকট আদরণীয় বা অমুকরণীয় কোনকালেই হয় নাই। তাহা হইলে আজ শুধু বটতলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকিয়া তাহা পৃথিবীমর ব্যাপ্ত হইয়া পড়িত।

সাহিত্র জিনিষটা কাহারও একচেটিয়া সম্পত্তি নহে; সকলেরই তাহাতে সমান অধিকার। এই বাঙ্গালা দেশে আমরা হিন্দু-মুদ্লিম ছুইটি বৃহ্ৎ সম্প্রদায বহুকাল যাবৎ একত্র বাস করিয়া আসিতেছি। সাহিত্যকে গঠন করিবার জন্ম ও পুষ্ট করিবার জন্ম আমাদের উভরেরই সমান অধিকার। কিন্তু বলিতে লজা বোধ হয় আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমরা এতদিন সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলাম। যথন বাঙ্গালা সাহিত্য হিন্দু সমাজের বহু ক্বতি সম্ভানের শ্বারা শনৈ: শনৈ: গঠিত, পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতেছিল তথন আমরা কেবল সমর্থন্দ ও বোথারা, আরব ও ইম্পাহানের স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। ইংরাজী শিক্ষার প্রথম আমলে যেমন অদূরদর্শী জননায়ক-গণের প্ররোচনায় পড়িয়া আমরা "কাফের" হইবার ভযে ইংরাজী ভাষাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম, বাঙ্গালা ভাষার উদ্বোধনকালেও আমরা দেইরূপ দূরে দাড়াইয়া নিজেদের পবিত্রতা রক্ষা করিয়াছি, আর পরের গালি খাইয়া নীরবে হঁজম করিয়াছি। আমি এখানে সেই হোসেনশাহী যুগের মুদ্লিম কবিগণের কথা উত্থাপন করিতেছি না, কারণ বদিও তাঁহারা এখন প্রত্নরবিদ্যুণের খোরাক যোগাইতেছেন, তথাপি সমাজের খাত-প্রতিঘাত সহা করিবার জক্ত আমাদের সাহিত্য-জীবনকে কতদূর কর্ম্মঠ ও বলিষ্ঠ করিয়াছেন, ভাহা আমাপেক্ষা আপনারাই নিশ্চয় ভাল বুঝিবেন। আসল

কথা, প্রধানত: যে উপাদান নিন্দ ক্রিনেকীরন গঠিত হয়,
তাহা নির্দারণ করিতে আমাদের বহু কালক্ষ ইইরাছে;
এখনও সম্যক্ উপলব্ধি হইরাছে কিনা সন্দেহ। তবে আশা
হয় আপনাদের ভার অনুষ্ঠানের যুতই বৃদ্ধি হইরে, তৃতিই
পূর্বকৃত পাপের প্রায়শিত্ত হইবে। আমরাও জনসমাজের
অপর দশজনের ভার আদৃত, সম্মানিত হইতে থাকিব।"

তাহার পর শিক্ষার বাহন সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন--- "সাহিত্যকৃষ্টির জন্ম যে শিক্ষার এরূপ প্রয়োজন সেই শিক্ষার বাহন কি হইবে তাহা লইয়া আমাদের দেশে এক বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। আমার মনে হয় এই আন্দোলনের মধ্যে অনেকটা কুত্রিমতা আছে। কারণ যাহা সহজ, সরল বুদ্ধিতে স্পষ্ট প্রতীয়মান, তাহাকে তর্কের জালে আছন করিয়া আসল কথাটাকে হারাইয়া ফেলি কেন ? মাত্রবের ভাবসমূদ্রে যথন আন্দোলন উপস্থিত হয় তথনই ভাষার সৃষ্টি হয়। ভাবরাশি যদি আমার মাতৃভাষাতেই প্রথম মুর্ত্ত হয়, তাহা হইলে তাহার প্রকাশই বা কেন অন্ত ভাষাতে হইবে ? হইতে পারে ইংরাজী আমাদের রাজভাষা, হইতে পারে উর্দু, আরবী, পারণী আমাদের ধর্মের ভাষা; কিন্তু তাই বলিয়া শিক্ষার বাহন হইবার জন্ম উহাদের একটিও ত উপযুক্ত নহে। ইংরাজী শিথিলে স্বামাদের সংসার-জীবনে উন্নতি হইতে পারে, আমাদের নিকট জ্ঞানরাজ্যের দ্বারোদ্যটন হইতে পারে; উর্দ্ধু, আরবী, পারণী শিথিলে আমরা ইস্লামের তত্ত্ব ও তথ্যসমূহ অনেক জানিতে পারি সত্য, কিন্তু যথন এই সকল জ্ঞানরাশিকে আমার নিজন্ব ক্রিতে হইবে, আমার রক্ত, মাংস, অস্থির ক্রায় আমারট ন্এক মানসিক ও নৈতিক উপাদানে পরিণত করিতে হইবে, তথন,তাহা মাতৃভাষা ব্যতিরেকে কিরুপে সম্ভবপর হয়, আমি বুঝি না। এ সম্বন্ধে আমি অধিক বলিতে চাহি না, কারণ ইতিপূর্বে ইহার অনেক আলোচনা হইয়াছে। ব্যক্তিগতভাবে যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই আপনাদের নিকট নিবেদন করিলাম।"

বলিরাছেন, তাহার দিকে বান্ধালা দেশের হিন্দু-মুসলমান উভর ক্লাতির) দাহিত্যিকগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া দর্কাথা বাঞ্চনীয় ৷ শ্রীযুক্ত সন্ধাপতি মহাশয় বলিয়াছেন—"বলীয় पूर्नीनेम नेपारकत এथन रेप रवात पूर्णिन, जाशास्त्र व्यमात কল্পনার দাস হইয়া আল্নশ্করের আকাশ কুস্তম গড়িয়া কালক্ষ্য করিলে আর চলিবে না। সমাজকে গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং তাহার জন্ম আলাহতালা যাহাকে যেটুকু ক্ষমতা দিয়াছেন, তাহার যোল-আনা সন্থাবহার করিতে হইবে। ধরুন শিশু-সাহিত্য; মুদ্রাযন্ত্রের অন্তগ্রহে আমাদের দেশের সেই পুরাতন কথকতা, গৃহে বৃদ্ধাদিগের সেই কেচ্ছা-কাহিনী সবই লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। তাহাদের স্থান অধিকার করিবার জ্জা দক্ষিণারঞ্জন, থোগীক্র সরকার, স্থকুমার রায় চৌধুরীর ষ্ঠায় আমাদের মুদ্লিম সমাজে কয়জনের আবির্ভাব হইয়াছে ? যা হুই একজন দেখা দিতেছেন, তাঁহারাও মথেই সহাত্মভূতি পাইতেছেন কিনা সন্দেহ। বালকদিগের জন্ম জলধর সেনের ন্সায় পাকা লেখকও কলম ধরিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই; কিন্তু আমরা সে দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দিতেছি বলিয়া মনে হয় না ; অথচ শৈশব এবং কৈশোরই ভাল বীজ বপন করিবার প্রশস্ত সময়। চরিত লেথকই বা সে রকম আমাদের মধ্যে কই ? বসওয়েল, হালি, যোগীন্দ্র বস্তুর ক্রায় চরিতাখায়ক কি আমাদের বন্ধীয় মুস্লিম সমাজে জন্মিতে নিষেধ আছে ? এমর থাইয়ামের অহবাদ করেন কান্তিবাবু, নরেন্দ্র বাবু; কোরান ও হাদিসের অমুবাদ করেন পিরীশ বাবু। আমরা কবে আমাদের মহামূল্য রত্নরাজি অমুবাদের সাহায্যে পৃথিবীর সমক্ষে উপস্থিত করিব ? বঙ্কিমচক্রের "বলেনাতরম্," একবালের "তারণা" আমাদের মধ্যে কবে শুনি ? রামেন্দ্র-স্থলরের বিজ্ঞান কথা, দিজেন্দ্রলালের হাস্ত কৌতুক, রবীক্রনাথের চিরকুমার সভা, দিলীপকুমারের সঙ্গীত চর্চ্চা, পুলিন দাসের লাঠি থেলা সবই আমাদের মধ্যে চাই। তবেই  $^{ullet}$ व्यामारमञ्जू माधनात कल পाइर। त्रवीक्तनार्थत काम कवि, দার্শনিক হইতে না পারি, জগদীশ বোদ বা প্রফুল্লচন্দ্রের স্থায় বৈজ্ঞানিক হইতে না পারি, শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের স্থায় ওপক্তাসিক হইতে না পারি, কিন্তু তাই বলিয়া আমাদেওআদর্শ ছোট হইবে কেন? থোদার আরশ টলাইশার চুরাকাজ্ঞা হৃদরে স্থান না দিয়া যদি আমাদের প্রকৃত অভাবমোচান সকলে

উপসংহারে সভাপতি ্রশিয় যে কয়েকটী কথা নিজ নিজ সামর্থ্যান্থ্যারে বদ্ধপরিকর হই, তাহা হইলে সাফল্যের গৌরবে মণ্ডিত হইতে আমাদের অধিক বিলম্ব হইবে না।"

> ভারতে লৌহের এবং ইম্পাতের কারবার ক্রমেই পুষ্টিলাভ করিতেছে। ১৯২৪ সনে ভারত গবর্মেণ্ট এই শিল্পের রক্ষার জন্য সাহায্যদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। দেই সরকারী সাহায্যই ভারতীয় লোহ-শিল্পের এই পুষ্টি-সাধনের অন্ততম কারণ। যুদ্ধের সময় লোহার ও হস্পাতের বাজার বড়ই চড়িয়াছিল। তাহার পর এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, অনেকে মনে করিয়াছিলেন, আর বুঝি চলে না। টাটার কারখানাই ভারতের একমাত্র বৃহৎ লোহার কার্থানা। এত বড বিয়াট কার্থানা এদেশে আর নাই। কিন্তু টানের মুখে এই কার্থানাও টলমল। গবর্মেণ্ট সেই সময়েই বাউণ্টি দিতে সম্মত হন। তাহা ছাড়া, রক্ষা-শুন্ধও নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। তাই আবার এই কারবার বেশ গুছাইয়া উঠে। এথন গ্রামেণ্ট লোহ-কারবারে আর সাহায্য করিবেন কিনা এইরূপ কথা তাই কারবারের অবস্থার সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান টারিফ-বোর্ড বা ভারতীয় শুক্ষ-সভা তদন্তে প্রবৃত্ত হইয়া-ছিলেন। : বোর্ডের রিপোর্ট বাহির হইয়াছে।

তাহার মোট কথা এই যে,—লৌহ ও ইম্পাতের কারখানাগুলিকে রক্ষা করিবার জন্ম গ্রহেণ্ট গত ১৯২৪ সন হইতে যে রক্ষা-শুক্ষ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা আরও সাত বংদর কাল বাহাল রাখিতে হইবে; অর্থাং আগামী ১৯৩৪ সনের ৩১শে মার্চ্চ পর্যান্ত এই রক্ষা-শুল্ক বাহাল রাথা হউক,—ইহাই শুক্ক-বোর্ডের স্থপারিশ। কিন্তু বোর্ড "বাউন্টি" অর্থাৎ সরকারী দান বন্ধ করিয়া দিতে বলিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, এই ` সাত বংসরের পবে, ভারতের লোহার কারথানার অবস্থা এতই ভাল হইবে যে, তথন আর সরকারী সাহায্যের প্রয়োজন হইবে না। তাঁহার হিদার করিয়া দেখাইয়াছেন,—টাটার কার্থানার ইম্পাতের জিনিষের কাটতি ক্রমেই বাড়িয়াছে। ১৯২৩-২৪ সনে > লক্ষ ৬০ হাজার টন ইম্পাতের জিনিষ জামসেদপুরে টাটার কারথানায় তৈয়ারী হইয়াছিল; ১৯২৬-২৭ সনে সম্ভবতঃ ৩ লক্ষ ৮০ হাজার টন জিনিষ তৈয়ারী হইবে।

বোর্ডের মতে আগামী সাত বংসরে এই কারথানার কাজ আরও বাড়িবে: ১৯৩৩-৩৪ সনে সম্ভবতঃ ৩ লক্ষ টন মাল তৈয়ারী হইতে পারিবে। ফলে, ভারতে ইম্পাতে তৈয়ারী জিনিষের দরও অনেক কমিয়া যাইবে। আপনা হইতেই কারবার চলিবে ভাল; সরকারী রক্ষা-শুক্ক পর্য্যন্ত প্রয়োজন

একেব্রাবেই বন্ধ বোর্ড দিতে বলিয়াছেন এবং রক্ষা-শুব ৩৪ টাকার স্থানে ১৩ টাকা করিতে বলিয়াছেন। <del>গুৰ</del>-বোর্ডের স্থপা**ইশগুলি** অব্ত এখন্ও গবর্মে ট মঞ্চুর করেন নাই। তবে, এ মুম্বন্ধে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক বিল পেশ করা হইরাছে ।

## সাহিত্য-সংবাদ

### নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীযুক্ত শর্ৎচন্দ্র চট্ট্যোপাধ্যায় প্রণীত 'শ্রীকান্ত"তৃতীয়পর্ব্ব প্রকাশিত হইল :॥• শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত "মনের বল" মূল্য — ১. রায় বাহাত্বর খ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন প্রণীত "বৈছা" মূল্য-।• এইত ব্যামকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'তর্কণী' মূল্য—১ **এীযুক্ত চরণদাস ঘোষ প্রণীত "হিঁতব বৌ" মূল্য—১**১ শ্ৰীযুক্ত ধীরেকুনাথ মুগোপাধায় প্রতীত নাটক "দ্রৌপদী" মূলা—১

ছীযুক্ত বিজদাস দত্ত প্রনীত "ক্ষেদ ২য় ভাগ" মূল্য—২॥• গ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত "দার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনস্মৃতি ও বন্ধৃতা" মূল্য — ৪১

### নিবেদন

# 'ভারতবর্ষ' আগামী আষাঢ় মাদে পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিবে

ভারতবর্ষের মৃল্য মণিমর্ডারে বাধিক ৬।০/০, ভিপিতে ৬॥০/০ ধাণাদিক ৩১০ আনা, ভিপিতে ৩১১০। এই জন্ম ভিপিতে ভারতবর্ষ দওরা মণেকা মণিঅর্ডাবের মূল্য প্রেরণ করাই সুবিপ্রাক্তনক। ভিপির টাকা বিলম্বে পাওয়া যায়, স্মৃতরাং পরবর্তী সংখ্যার কাগজ পাইতে বিলম্ব ইইবার সম্ভাবনা। ২*৫০*শ ভৈক্যটেটাক মধ্যে টাকা না পাওয়া গেলে আষাতৃ সংখ্যা ভিপি করা হইবে। গুরাতন ও নৃত্য গ্রাহকগণ কুপনে কাগজ পাঠাইবার পূর্ণ নাম ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। পুরাতন গ্রাহকগণ কুপনে প্রাক্তবঢ় নি দিবেন। নৃতন গ্রাহকগণ নুত্তন বলিয়া উল্লেখ করিবেন; নতুবা টাকা জমা করিবার বিশেষ অস্থবিধা হয়।

ஊটা ব্যাহিক বার্যার 'ভারতবর্ষে'র একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠকপাঠিকাগণেব গোচর করিতেছি। এই বংসর ২০০০ পৃষ্ঠাব্যাপী পঠিতব্য বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত বহু বাক্ষচিত্র, একাধিক বর্ণচিত্র ৬০ থানি ও একবর্ণ চিত্র ন্যুনাধিক ১২০০ প্রদত্ত হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে এই চতুর্দ্দশ বর্ষে কি প্রবন্ধ-বৈচিত্র্য ্ কি ত্রিবর্ণ চিত্র, কি একবর্ণ চিত্র—সর্ব্ব বিষয়েই উন্নতি পরিলক্ষিত হইবে। বাঙ্গালা সাহিত্যে বিভিন্ন বিভাগের লন্ধ-প্রতিষ্ঠ লেখকগণ 'ভারতবর্ষে'র সেবা করিয়াছেন ;—বাঙ্গালাদেশে কেন, ভারতবর্ষের কোনও প্রদেশেরই কোন মাসিকপত্রই এত আয়োজন করিতে পারিয়াছে কি না, পাঠকগণ তাহার বিচার করিয়া দেখিবেন।

Publisher-Sudhanshusekhar Chatterjea. of Messers. Gurudas Chatterjea & Sons. 201. Corpwallis Street, CALCUTTA.



Fring m-Narendranath Kunar, The Bharatvarsha Printing Works, 203-1-1, Cornwallis Street, CALCUTTA.

#### ভাৱতবর্ষ



ু <del>অভিন</del>্তা

শিল্পা—শ্রিযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মিঞ

Bharatvarsha Halftone & Printing Works,



জ্যেন্দ্র, ১৩৩৪

দ্বিতীয় খণ্ড

চভুদ্দশ বর্ষ

वर्ष मःशा

## বেদ ও গীতা

শ্রীমনিলবরণ রায় এম-এ

বেদের সহিত গীতার সমন্ধ ক্লিচার করিতে গেলে প্রথমেই দৈন্দ যায়—গীতা যেন বেদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪২ ইইতে ৪৪ শ্লোক পর্যান্ত গীতা বেদবাদী গণের প্রতি তীত্র শ্লেষ্ করিয়াছে; এবং ৪৫ শ্লোক স্পান্ত স্পান্তই বলিয়াছে— .

কৈগুণ্য বিষয়া বেদা নিম্নৈগুণ্যো ভবার্জ্ন।

——"ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির থেলাই বেদের আলোচ্য বিষয়;
অর্জুন, তুমি ত্রিগুণের মতীত হও।" আর এক স্থানে
গীতা বিশিয়াছে, জ্ঞানী ব্যক্তি বেদ ও উপনিষদকে অতিক্রম
করেন,—শব্দব্রন্ধাতিবর্ত্ততে।

গীতার স্থায় উদার, সার্ব্বজনীন, উচ্চ আধ্যাত্মিক শাস্ত্র এইরূপে সনাতন হিন্দুধর্মের মূল, আর্ঘা শিক্ষা-দীক্ষার মূল বেদকে নিন্দা করিতেছে, অবহেলা করিতেছে, ইহাঁ প্রকৃত তাৎপর্যা কি ? বাস্তবিক আমরা য়ুদি ভাল করিয়া (দেখি,

তাহা হইলেই ব্নিতে পারিব যে, গীতা বেদকে অতি উচ্চ স্থান
দিয়াছে; এবং কার্য্যতঃ গীতার যে শিক্ষা, তাহার মূল তত্ত্বগুলির অধিকাংশই উপনিষদ হইতে এবং উপনিষদের মূল
বেদ হইতেই গৃহীত। গীতা নিজেই বেদের মহন্ব পরে স্বীকার
ক্রিব্যাছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ১৫ অধ্যায়ে অর্জুনকে
বলিতেছেন—

त्वरेतः मरेक्तव्रश्मव त्वरणा त्वनास्करमुद्धमविरेतवराज्य ।

"সকল বেদে আমিই ক্রেক্মাত্র জ্ঞাতব্য বিষয়,—আমিই বেদের কর্ত্তা, আমিই বেদের জ্ঞাতা।" গাঁতার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, ক্বেল গাঁতার সমগ্র শিক্ষার সহিত মিলাইয়া গাঁতার প্রত্যেক অংশের অর্থ করিতে হইবে। কোন একটি শ্লোক দেখিবামাত্র গাঁতার অর্থ সম্বন্ধে যদি আমরা কোন সিদ্ধান্ত •করিতে যাই, তাহা হইলে আমরা পদে পদে ভুল করিব।

এক স্থানে গীতা বেদকে নিন্দা করিতেছে বলিয়া মনে হয়; এবং আব এক স্থানে গীতা বেদকে শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক শাস্ত্র, জ্ঞানের শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করিয়া ছ. দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃত কথা এই যে, বেদের বিকৃত অর্থ করিয়া, বেদের ধর্ম . প্রকৃতভাবে সা বুঝিয়া, যাহারা বেদের দোহাই দেয় এবং বেদের নামে লোকের বৃদ্ধিকে বিপর্য্যন্ত করে – গীতা কেবল সেই বেদবাদরতা: ব্যক্তিগণকেই নিন্দ, করিয়াছে। কিন্তু, গীতা, নিজে বেদের শিক্ষার নিগৃঢ় মর্ম্মের সন্ধান দিতে অগ্রসর হইয়াছে—অতএব, গীতা বেদের বিরোধী নতে, বরং গীতাকে বেনের শ্রেষ্ঠ ভাষ্ম বা ব্যাখ্যা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। তাই আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন, "তদিদং গীতাশাস্ত্রং সমাত বেদার্থ সার-সংগ্রহভূতং"—এই গীতাশাস্ত্র সমস্ত বেদার্থের সার-সংগ্রহ-স্বরূপ। স্বামী বিবেকানন্দও তাঁহার বক্ততায় এক স্থানে এই কথাই বলিয়াছেন—"The only commentary, the authoritative commentary on the Vedas, has been made once and for all by Him who inspired the Vedas, by Krishna in the Gita"-"বেদের একমাত্র নির্ভরযোগ্য ভাষ্ম হইতেছে গীতা। যিনি বৈদিক ঋষিগণের হৃদয়ে বেদের আলোক জালিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গীতাতে বেদের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহাই বেদের শেষ ও চরম ব্যাখা।"

বর্তমানে প্রাচা ও পাশ্চাতা পণ্ডিতগণ বেদের ব্যাখ্যা করিতে যেরূপ গলদ্যর্ম হইতেছেন, তাহাতে স্বামীঞী বিবেকানন্দের কথাটা একটু বাড়াবাড়ি বলিয়াই মনে হয়। বেদের এক একটা ঋক্, এক একটা মন্ত্র বা কথা লইয়া কত বাদাহবাদ করা যায়, কতরকমের ভাষ্য বা ব্যাখ্যা কুকু যায়- – সে সব চেষ্টা না করিয়া কেবল গীতা পড়িলেই বেদের মর্ম বুঝা যাইবে, এ কেমন কথা? বাস্তবিক, বেদের আলোচনা করিয়া থাঁহারা পাভিত্যের প্রকাশ করিতে চান, তাহাদের জন্ম স্বামীজী নিশ্চয়ই ঐ ২খা বলেন নাই। স্থার যািন যত বড় পণ্ডিতই হটন, আর যত পরিশ্রমই করুন না কেন— বৈদিক যুগে ঋষিগণ কথন কি অর্থে কি শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন, কোণায় তাহাদের উদ্দেশ্য কি ছিল, লক্ষ্য কি ছিল—সুত্র সহত্র বংসর পরে এত দিনে সে সব সঠিক নির্দারণ করা অসম্ভব—বেদ সম্বন্ধে নানা মূনির নানা মন্ত দেথিয়াই তাহা বেশ বুঝা যায়। বৈদিক যুগ হইতে আমারা

এত দূবে সরিয়া আসিয়াছি, আ্মাদের মূন, প্রাণ, বুদ্ধি, চিন্তা, ভাব, সেই যুগের মাত্র্য অপেক্ষা এত বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে—যে বেদের আদিম অর্থ সর্বত্ত সংপর্ণভাবে উদ্ধার করিবার প্রাশা গুরাশা মাত্র। প্রামরা নিজেদে। মনের মত করিয়া বেদের ব্যাখ্যা করিব, ফলে শিব শড়িতে বাঁদর গড়িব। বর্ত্তমানে বেদের যে বিভিন্ন ব্যাণ্যা বাহির হইতেছে, তাহাদের সম্বন্ধে এই কথা বেশ প্রয়োগ করিতে পারা যায়। তাহা হইলে কি বেদ পড়িয়া কোন লাভ নাই ? বেদ হইতে কি আমরা কোন সাহায্য পাইতে পারি না? সনাতন হিন্দু-ধর্মের মূল স্বরূপ বৃঝিতে, আমাদের আগ্যাত্মিক জীবন গঠন করিতে, ভবিয়াতের পথ নির্ণয় করিতে, বেদ হইতে কি আমরা কোন আলোকই পাইতে পারি না ? হাঁ, পারি— বেদ পড়িয়া লাভ আছে—কিন্তু, পাণ্ডিত্য প্রকাশের জন্ম বেদ পড়িয়া কেবল মস্তিক্ষের চালনা ভিন্ন অক্স কোন লাভই নাই। বৈদিক ঋষিদের মূল দৃষ্টি-ভঙ্গীটা কি ছিল, মানব-জীবনের নিগৃঢ় রহস্ত সম্বন্ধে কি সব গুহু কথা তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন এবং মানব জীবনকে উর্দ্বদিকে লইয়া ঘাইবার জন্য কি উপদেশ, কি সঙ্কেত তাঁহারা রাখিয়া গিয়াছেন— মোটামুটি এই সব জানিবার জন্ম বেদ পড়িয়া লাভ আছে। কিন্তু, কেবল বৃদ্ধি বিচাবের দারা এই নিগৃঢ় মর্ম্ম বুঝা সম্ভব নহে। যাঁহাবা সাধনার বলে বৈদিক ঋঘিগণের সায়ই কতকটা অন্তর্দু পি পাইয়াছেন, তাহাতের পক্ষেই বেদের নিগৃঢ় মর্ম্ম জানা সম্ভব। গাঁতাতে আমরা তাগাই দেখিতে পাই। গীতা বেদের বিশ্বত ব্যাখ্যা দিবার কোন চেষ্টা কবে নাই,— গাঁতাকার দিব্য আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে বেদ-নিহিত সনাতন সত্যগুলি গ্রহণ করিয়া তদ্মুসারে আধ্যাগ্রিক জীবনে, এক নৃতন শাস্ত্র, নৃতন বেদ প্রণয়ন করিয়াছেন। অতএব, গীতাকে বেদের ভাষ্য বা ব্যাখ্যা বলিলে কোন অত্যুক্তি হয় না।

. বেদাদি শাস্ত্রের ব্যাখ্যা লইয়া যে মতভেদ, তাহাতে সাধারণ মাতুষ বিভ্রান্ত হটয়া পড়ে। পথের সন্ধান দে এঁয়াই 'াান্তের উদ্দেশ্য ; কিন্তু যথন আমরা অতি মাত্রায় শান্তের অধীন হট্যা পড়ি, তথন আমাদের ভিতরে সকল শাস্ত্রের কর্ত্তা,সকল শাস্তের বেভা স্বয়ং ভগবান যে রহিয়াছেন,তাঁহাকে ভূলিয়া কেবল শাস্ত্র-বিচারে মগ্ন হইয়া পড়ি। সকল শাস্ত্রের উদ্দেখ এই অন্তরন্থিত ভূগবানকে জানা, তাঁহাকে জানিলে আর কিছু জানিতে বাকী থাকে না। শাস্ত্র যথন বিচার-

বিতর্কের জালে সেই ভগবানকেই ঢাকিয়া ফেলে, তথন তাহা বিষবৎ পরিত্যজ্ঞা এইজক্মই গ্রীতা সকল শাস্ত্রের বিরুদ্ধে প্রকাশ বিজ্ঞাহ ঘোষণা করিয়া ঝলয়াছে—"সমত দেশ জলপ্লাবনৈ ভাণিয়া গেলে, সামাক্ত কৃপের জলের যতটুকু প্রয়োজন পুরর্থাৎ কোন পুরোজনই নাই।" বেদু উপনিষদ প্রভৃতি শক্তি শাস্ত্রের আলোচনায় বৃদ্ধি যে বিপর্য্যন্ত হইয়া উঠিতে পারে—গী🖎 "শুতি বিপ্রতিপন্না" কথার দ্বারা তাহা স্পষ্টভাবে বলিয়া দিয়াছে। অতএব, বেদাদি শাস্ত্র লইয়া মাথা না ঘামাইয়া, যাহাতে ভিতরে জ্ঞানের আলো লাভ করিতে পারা যায়—সেই চেষ্টা করাই কর্ন্তব্য । গীতা তাহারই সরল, সহজ পথ দেখাইয়া দিয়াছে। গীতা বিচার-বিতর্কের পথ না ধরিয়া, দিব্য-দৃষ্টিতে আধ্যাত্মিক সত্য সকল গ্রহণ কবিয়া, সাধন-জীবনের এমন পথ দেখাইয়া দিয়াছে, যাহার অমুসরণ করিলে ক্রমশঃ সাধকের অম্ভর ভিতর হইতেই আলোকিত হইয়া উঠিবে,—জ্ঞানদীপেন ভাষতা; সে বেদ উপনিষদ অতিক্রম করিবে,—শব্দব্রন্নাতিবর্ত্তে। অতএব, বেদাদি শাস্ত্রকেই পরম বস্তু বলিয়া আকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই।

গাঁতা বেদার্থের সার সংগ্রহ করিয়াছে বলিয়া এমন বুঝিতে হইবে না যে, বেদে যাহা আছে, গীতাতে তাহার অধিক আর কিছুই নাই। বাস্তবিক সত্য এক ও সনাতন হইলেও দেশে দেশে যুগে যুগে তাহার প্রকাশ বিভিন্ন,—রূপ বিভিন্ন। যুগ-যুগান্তরের ভিতর দিয়া সত্যের পূর্ণ প্রকাশের ভুলিগাছে — সত্য অনন্ত, সত্যের প্রকাশও অনন্ত। সতএব, কোন যুগে, কোন দেশের ধর্মশান্তে যে জগতের সমস্ত সত্য নিংশেষে কথিত হইয়াছে, কিম্বা কোন যুগাবতার ধর্ম সম্বন্ধে যে উপুদেশ দিয়াছেন তাহা ছাড়া বলিবার বা ভাঁষিকার কিছু নাই-এরপ ধারণা নিতান্ত অপরিপক ও সঙ্কীর্ণ বৃদ্ধির ফল়্া অবশ্য বেদের স্থায় আধ্যাত্মিক সত্যের আক্র ধর্ম-খাস্ত্র জগতে আর কোথাও নাই। সনাতন সত্যসমূহ বীজ-ক্লত্বৈ বেদে নিহিত রহিয়াছে। কিন্তু, বৈদিক যুগে তাহাদের যেরপ প্রকাশ হইয়াছে, তাহাই যে চিরকালের জ্ঞ্ব, তাহা ছাড়া যে আর কিছুই নাই, ইহা বলিলে নিতাই ভুল হইবে। বেদকে ভিত্তি করিয়া উপুনিষদ আধ্যাত্মিক সত্য প্রকাশে অনেক অগ্রসর হইয়াছে ; আবার বেদ ও উপনিষদকে ভিত্তি করিয়া গীতা আরও অগ্রমর হরীয়াছে।

গীতা শিক্ষার মূল বেদ ও উপনিষদে রহিয়াছে;—কিন্তু •গাঁতা এমন তত্ত্বের সন্ধান দিয়াছে, যাহা বেদ উপনিষদে পাওয়া যায় না। গীতার পুরুষোত্তম-তত্ত্ব এই রূপ তত্ত্ব। বীজ-রূপে ইহা উপনিয়দে নিহিত আছে বটে, কিন্তু, গীতাতেই ইহার পূর্ণ প্রকাশ হইগাছে। যজ্ঞের যে ব্যবৃন্থা, যে বর্ণনা আছে, কালক্রমে তাহাতে নানা মানি প্রবেশ করে।. উপনিষদের যুগে বেদের কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড লইয়া থুক বিরোধ হয়। গীতাও বেদের কর্ম্মকাণ্ডকে তীব্র নিন্দা করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। মহাভারতের যুগে বৈদিক যাগবজ্ঞের খুবই স্মবনতি হইয়াছিল। শাষ্ট্রিপর্কো যুধিষ্ঠির ভীন্মকে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে এক স্ত্রানে বলিয়াছিলেন যে, কালক্রমে বৈদিক অনুষ্ঠানসমূহ অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা এই বিংশ শতাঁকীতে প্রাচীন ভারতের বৈদিক যাগয়জ্ঞ, • ক্রিয়াকলাপের পুনরাবির্ভাব করাইতে যান, তাঁহারা ইহা অনুধাবন করিয়া দেখিলে ভাল যাহাই হউক, গাঁতা ক্রিয়াবিশেষ-বহল বৈদিক যাগ-যজ্ঞাদির প্রকাশ্য নিন্দা করিয়াছে (২য় অধ্যায়—৪২-৪৪)। কিন্তু, তাই বলিয়া গাঁতা যজ্ঞকে একেবারে উড়াইয়া দেয় নাই-বরং এক স্থলে গাঁতা বলিয়াছে-

ু যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোহন্তত্র লোকোহনং কর্ম্মকনঃ। তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তের মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥ '।৯

"যজ্ঞার্থে যে কন্ম করা যায়, তাহা ব্যতীত সকল কর্মই বন্ধনের কারণ, অ্বতএব, তদর্থে (অর্থাৎ যজ্ঞার্থে) কর্ম্ম কর—"। ২য় অধ্যায়ে যজ্ঞের নিন্দা করিয়া গীতা আবার ওয় অধ্যায়েই যজ্জের প্রশংসা করিয়াছে। ইহার সামঞ্জন্ম করিতে না পারিয়া ভাষ্যকারগণ এথানে যজ্ঞ শব্দের বিষ্ণু বা ভগবান অর্থ করিয়াছেন। যজ্ঞার্থে কশ্মকে **ঈশ্ব**রার্থে কশ্ম বলা যাইতে পারে বটে; কিন্তু, গীতা এথানে সোজাস্থজি ঈশ্বরার্থ কথাটি ব্যবহার না করিয়া যজ্ঞার্থ শব্দ কেন ব্যবহার করিল তাহা বুঝিয়া দেখা বুর্ত্তিব্য। বাত্তবিক, ভাসাভাসি অগভীর ভাবে দেখিলে অনেক হুলেই মনে হয়, যেন গীতার শিক্ষা বিরোধ ও অসামঞ্জস্তে পরিপূর্ণ। গীতাকারও যে ইহা । জানিতেনু না তাহানহে ; কারণ, তিনি অর্জুনের মুথে বার বার এই প্রশ্নই তুলিয়াছেন-ব্যামিশ্রেনৈব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়-মীব মে। গীতায় কথনও কর্ম্মের প্রশংসা করিয়াছে, কথনও ু জ্ঞানের প্রশংসা করিয়াছে, কথনও যজ্জের নিন্দা করিয়াছে,

কথনও যজ্ঞ ছাড়া আর সকল কর্ম্মেরই নিন্দা করিয়াছে,— এই ভাবে গীতা শিম্মের বৃদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে ; এবং ক্রমশ: এই সব বিরোধের যে সামঞ্জস্ত করিয়াছে, তাহা অতি উচ্চ ও উদার। গীতা বেমন সাংখ্যযোগ ও কর্ম্ম-যোগের মধ্যে বিরোধের সমন্বয় করিয়াছে, তেমনিই বেদের মধ্যেই জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ডের যে বিরোধ, গীতা তাহারও সমাধান করিয়াছে; এবং এইরূপে জ্ঞান ও কর্মের পূর্ণ সমন্বয় করিয়া অপূর্ব্ব কর্ম্মযোগের শিক্ষা দিয়াছে।

বেদ বলিতে সাধারণতঃ প্রাচীন যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়া-কলাপের শাস্ত্রই বুঝায়; অন্ততঃ, বেদের বিখ্যাত ভাষ্যকর্ত্তা সামণাচার্য্য যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, কেমন করিয়া যাগযজ্ঞাদি অন্নষ্ঠান করিয়া দেবতাগণকে তপ্ত করিতে হয়, এবং এইরূপে তপ্ত দেবগণের নিকট হইতে নানা কল্যাণ লাভ করিতে পারা যায়—বেদে তাহারই বর্ণনা আছে। বেদ সম্বন্ধে এইরূপ ধারণাকেই গীতা বেদবাদ নাম দিলছে। ইহার বিপরীত যে ধারণা তাহাই ব্রহ্মবাদ। বাস্তবিক, ধথন গাঁত। বচিত হয়, তাহার পূর্বের বহু দিন ধবিয়াই বেদের অর্থ লইয়া দ্বন্থ এতভেদ চলিতেছিল: এবং দে ছন্দের তুইটি প্রধান মীমাংসা হইরাছিল-একটী মীমাংসা পূর্ব্ব-মীমান্দ্রা এবং অপরটি উত্তর-মীমাংসা। মধ্যেই উচ্চ আধ্যাঞ্জিক সত্যসমূহের যে সন্ধান পাওয়া যায়, তাহাই বেদের জ্ঞানকাণ্ড; এবং বেদের মধ্যে যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপের যে খুঁটিনাটি বর্ণনা পাওয়া থায়, তাহাই বেদের কর্ম্মকাগু। বেদের এই চুই কাণ্ডের মধ্যে বিরোধ বহু मिन इटेटिटे চलिया আসিতেছিল। এই বিরোধের भौभाःमा क्रिया यांशात्रा विलालन त्य, यांशयछा पिरे श्रथान ব্যাপার, বিধিসঙ্গত ভাবে এই ক্রিয়াকলাপের অন্তর্গান করিতে পারিলেই ইহলোকে ধন, পুত্র, জয়, সর্ব্ব প্রকার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারা যার, এবং পবলোকে স্বর্গ ও অমৃতবলাভ করিতে পারা যায়; এবং ইহাং বেদের মূল শিক্ষা — তাঁহাদের মীমাংসার নামই পূর্ব্ব-মীমাংসা। তুণর বাহারা বলিলেন যে, এই সব যাগযজ্ঞাদি অতি নীচের ব্যাপার,—কেবল প্রথমাবস্থায় ইহাদের কিছু প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা আছে – কিন্তু, মামুষকে পুরুষার্থ লাভ করিতে হইলে আধ্যাত্মিক জানলাভ করিতে হইবে, ব্রহ্মকে জানিতে হইবে; এবং এইরূপেই মাতুষ প্রকৃত অমৃতত্ব ও আনন্দ লাভ করিতে

পারিবে—তাঁহাদের মীমাংসার নামই উত্তর-মীমাংসা। বাহুল্য যে, বেদের মূল শিক্ষা সমগ্র ভাবে ধুরিতে না পারিয়াই এইরূপ বিরোধের উদ্ভব হইয়াছিল—একদল জ্বোক কর্ম্মের দিকে ঝোঁক দিয়াছিলেন, আর এক দল জ্ঞানের দিকে ঝোঁক দিয়াছিলেন। কিন্তু, বেদের মধ্যে বস্তুতঃ এই বিরোধ নাই। গীতা বেদের মূল দৃষ্টি-ভঙ্গীর অন্তুসরণ করিয়া <sup>,</sup>এই বিরোধের সমন্বয় ও সামঞ্জন্ম সাধন করিয়াছে।

গীতা যজ্ঞের মর্ম্ম কিরূপ ব্যাইয়াছে, তাহার আলোচনা করিলেই আমরা দেখিতে পাইব যে, এই সমন্বয় কার্য্যে গীতা কোন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছে। গীতা নিয়লি থিত শ্লোকগুলিতে যজ্ঞের বর্ণনা করিয়াছে—

> সহযজ্ঞা: প্রজা: স্ট্রা পুরোবাচ প্রজাপতি:। অনেন প্রসবিম্বধ্বমেষ বোহস্থিষ্ট কামধুক ॥ দেবান ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্ত ব:। পরস্পরং ভাবয়ন্ত: শ্রেয়: পরমবাপ্স্যথা।। ইষ্টান ভোগান হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতা: তৈৰ্দ্বানু অপ্ৰদানিভোগ যো ভূছকে তেন এব সং॥ যজ্ঞাশিষ্টাশিন: সন্থে মুচ্যন্তে সর্ব্বকিহিথৈ:। ভূঞ্জতে তে ত্বং পাপা যে পচন্ত্যা মুকারণাৎ।।

> > 0120-20

স্ষ্টির প্রথমে প্রজাপতি ব্রহ্মা যক্ত সহিত প্রজাসকল স্ষ্টি করিয়া বলিয়াছেন, "এই যজ্ঞ দারা তোমরা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিলাভ কর;—এই যক্তই তোমাদিগকে মনোবাঞ্ছিত ফল প্রদান করুক। এই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা দেবগণকে সংবর্ধন কর: দেই দেবগণও তোমাদিগকে সংবর্দ্ধিত করুন: এইরূপে পরস্পারের সম্বর্জন করিতে করিতে তোমরা পরম মঙ্গললাভ করিবে। যজের দারা সম্বর্জিত হইয়া দেবগণ তোুনা∜দগকে অভীষ্ট ভোগ প্রদান করিবেন; এই দেবদত্ত ভোগ লাভ করিয়া যে ব্যক্তি দেবতাদিগকে প্রদান না করিয়া স্বয়ং ভোগ করে সে চোর। যাঁহারা যজ্ঞাবশেষ আন্ন ভোজন করেন. তাঁহারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়েন। কিন্তু যাঁহারা *া*কবল আপনার জন্মই অন্নপাক করে, সেই পাপিষ্ঠগণ পাপই ∕ভোজন করে।"

বেদে যজ্ঞ কাহাকে বলে, গীতার এই বর্ণনা হইতে সংক্ষেপে তাহার স্থল্ব পরিচয় পাওয়া যায়; এবং মনে হয় যে, গীতা এথানে বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেই উপদেশ দিয়াছে।

কিন্তু, এইরূপ যজ্ঞামুষ্ঠান ত কেবল প্রাচীন কালে ভারতেই প্রচলিত ছিল-তাহা হইলে গীতা কি সর্ব্ব-দেশের, সর্ব্ব-কালের মার্চ্টের উপযোগী ধর্মশিক্ষা দেয় নাই ? গীতার স্থায় সার্ব্বন্ধনীন, উদার ধর্মশাস্ত্র জগতে আর কোথাও নাই। গীতা কোথাও প্রমন শিক্ষা দেয় , নাই, যাহা সকল দেশের, সর্কল যুগের মাহুমের পক্ষে প্রজুয় নহে। হুই এক স্থানে গীতা যে প্রাচ্চীন ভারতের রীতি, নীতি, আচার, অহন্ঠানের উল্লেখ করিয়াছে, তাহা কেবল দৃষ্টান্ত স্বরূপ ; কিন্তু এই সব দৃষ্টান্তের অন্তর্নিহিত যে শিক্ষা তাহা সর্ববেই উপযোগী। গাঁতা এখানে দশের নীতি বুঝাইতেছে। কর্ম কি ভাবে করিলে তাহা বন্ধনের কারণ হইবে না, মাতুষকে ক্রমশঃ আহ্মোন্নতির পণে শইয়া যাইবে—গীতা তাহারই নিদেশ করিতেছে। এথানে গীতার শিক্ষার মূল কথাটা এই যে, এই সংসারে সকলেই সকলের সহিত নিবিড়ভাবে জড়িত। এথানে কেহ একা থীকিতে পারে না, জীবন-যাত্রায় কেহ একা অগ্রসর হইতে পারে না। পরম্পর পরম্পরকে সাহায্য করিতে হয়, পরম্পরকে পরস্পরের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। ইহাই স্ষ্টির সনাতন নিয়ম। আদি কাল হইতে এই ভাবে আদান-প্রদানের ভিতর দিয়াই মাতুষ ক্রমশ: পরম কল্যাণের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। জগতের যখন ইহাই স্নাত্ন নিয়ম,—্যাহারা এই নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করে, সংসার হইতে নিজের জন্ম সাহায্য গ্রহণ করে, অথচ অপরের সাহায্যের জন্ম কোনরূপ আত্মদান করে না—ভাহারা পাপী, ভাহারা চোর, ভাহারা জগতের অনিষ্টের বাবণু; অতএব, জগতের সনাতন নিয়মের বলে তাহাদের জীবন নিশ্চয়ই ব্যর্থ হইবে। অতএব, সকল সময়ে নিজেকে জগতের কল্যাণের নিমিত্ত উৎসর্গ করিয়া রাখিতে হইবে, हेशे आड, हेशहे sacrifice, हेशहे छेक जीवन नाएं त्रें पूल নীতি। : উধু ইন্দ্রিয়ভোগের জন্ম, স্বার্থ-দিদ্ধির জন্ম কর্ম্ম ক্রিও না,—জগতের কল্যাণের জন্ম, সকলের কল্যাণের 'জন্ত, লোকসংগ্রহের জন্ত, সর্বভৃতহিতের জন্ত কর্ম কর, তাহাই যজ্ঞার্থে কর্ম। এইরূপ কর্ম করিতে করিতে তোমার যে স্থুখ, যে ভোগ লাভ হইবে, তাহা তোমার পক্ষে অমৃতের সমান হইবে। সেই ভোগ স্থথের ভিতী দিয়া তুমি সমন্ত কলুষ, সমন্ত পাপ হইতে মুক্ত হইবে— যজ্ঞাশিষ্টাশিন: সম্ভো মুচ্যান্তে সর্ব্বকিশ্বিষৈ:। উচ্চ জীবন লাভের এই সনাতন নীতিই যুক্তের রূপকের' ভিতর দিয়া -

সাধারণের সন্মুথে প্রকাশ করা হইয়াছে। বেদে সর্ব্বত্রই এইরপ পয়তি। অয়ৢয়ীবনের কথাদয়ৄয়, বায়্ আচার-অফুষ্ঠানের ভিতর দিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। বৈদিক সমস্ত যাগয়জ্ঞ, ক্রিয়াকজাপের এইরূপ গুইটা দিক আছে— একটা আধ্যাত্মিক, একটা বাহ্যিক। বাহ্যিক অনুষ্ঠান ঠিক ভাবে আচরণ করিতে পারিলে, ক্রমশঃ ভিতরের সত্যটা ফুটিয়া উঠে; এবং এই ভাবে নিগৃঢ় আধ্যাত্মিক সত্য লাভ করিয়া মাতুষ শ্রেয়ঃ পথে অগ্রসর হয়।

কিন্তু, যাহারা বলে যে, বাহ্যিক অন্তর্গানই সব, ইহা ছাড়া আর কিছু নাই,—মাক্তদন্তিতিবাদিন:, তাহারা অবিপশ্টত:— অজ্ঞানী। অনেক লোকে বেদের এইরূপ বিক্বত ব্যাখ্যা ৰুরে। তাহাদের মতে অন্তর্জীবনের কোন পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন নাই, আধ্যাত্মিক সত্য উপলব্ধির কোন প্রয়োজন নাই-কেবল নিয়মমত, বিধিমত কতকগুলা যাগ-যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিলেই শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করা যাইবে। কিন্তু, বেদ এরূপ যাহবিভার শাস্ত্র নহে, ঝাড় ফুঁক মন্ত্রের শাস্ত্র নহে—বেদ গভীর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের শাস্ত্র। যাগ-যজ্ঞাদি ত্মুহন্ঠানের রূপকের মধ্য দিয়া বেদ সেই জ্ঞান সকল যুগের স্কল মান্তবের জন্ম রাথিয়া গিয়াছে। গীতা বেদের অন্ত্র্চানাদির এই নিগৃঢ় মর্ম ক্রমশঃ পরিফুট করিয়াছে।—চতুর্থ অধ্যায়ে গীতা নানা প্রকারের যজ্ঞের বর্ণনা করিয়াছে। সেপ্লানে স্পষ্টই বলিয়াছে যে, এই সব বাহ্যিক যজ্ঞানুষ্ঠান আধ্যাত্মিক জ্ঞান, তপস্থার রূপক। অগ্নিই যজ্ঞের প্রধান জিনিস, কিন্তু এই অগ্নি কেবল জড় অগ্নি নহে। গীতা কোথাও বলিয়াছে এই অগ্নি ব্ৰহ্ম ( ৪।২৪ ), কোথাও বলিয়াছে এই অগ্নি সংযম, কোথাও বলিয়াছে এই অগ্নি ইন্দ্রিয়। গীতার এই ব্যাখ্যা স্বকপোল-কম্পিত নছে। বেদের মধ্যেই আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই যে. যজ্ঞের অগ্নি কেবলমাত্র জড় অগ্নি নহে, অগ্নি তপ:-শক্তি আবাহন-শক্তি, দৃষ্টিময় কর্ম্ম-শক্তি-স্তায়ই সত্য, অগ্নির দিব্যশ্রবণে বিচিত্র জ্ঞান পূর্ণপ্রিকটিত—

অগ্নিহোত্তা করিক্রুর্কু: সত্যশ্চিত্র প্রবস্তম: ।—ঋথেদ। বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের দারা দেবতাগণকে পরিতৃপ্ত• করিলে যে নানা অভীষ্টসিদ্ধি লাভ হয়, স্বর্গলাভ হয়, গীতা তাহা অস্বীকার করে নাই। নবম অধ্যায়ে গীতা বলিয়াছে—

> ত্রৈবিত্যা মাং সোমপাঃ পুতপাপা যজৈরিষ্ট্রা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।

তে পুণ্যমাসাগ্য স্থারেন্দ্র লোক-মশ্বস্তি দিব্যান দিবি দেবভোগান ॥২० তে ত্বং ভূক্ত্বা স্বৰ্গলোকং বিশালং कौरा भूरा गर्वराकः विगन्धि। এবং ত্রয়ী ধর্মমন্তপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভৱে ॥২১

তবে, বাসনাপরায়ণ ব্যক্তিগণ যাগথজ্ঞাদির দ্বারা এই যে সকল ক্ষণস্থায়ী ভোগ-স্থুখ লাভ করে, তাহা গীতা কর্তৃক অমুমোদিত নহে। গীতার সর্ব-প্রথম শিক্ষা হইতেছে বাসনা ত্যাগ। গাতা যে দিব্য-জীবনের সন্ধান দিয়াছে, তাহার কাছে স্বর্গ-স্থুপ তুচ্ছ। তাহার ক্ষয় ন।ই, পুণ্যের শেষ হইলে সেখান হইতে পতিত হইবার কোন ভয় নাই।

বেদে যে নানা দেবতার পূজা উল্লিখিত আছে, গীতা তাহাদের অন্তিত্ব অস্বীকার করে নাই বা তাহাদের পূজা একেবারে নিরর্থক বলে নাই। তবে, গীতা দেখাইয়াছে যে, ঐ সকল বিভিন্ন দেবতা সেই এক শ্রেষ্ঠ দেবতা পুরুষোত্তমেরই বিভিন্ন রূপ। যাহারা ভোগস্থথের জন্ম বিভিন্ন দেবতার পূজা করে, তাহারা জানে না যে, তাহারা আবিধিপূর্বক সেই একমাত্র ভগবান পরমেশ্বরেরই উপাসনা করিতেছে—এবং তিনিই বিভিন্ন দেবতারূপে ঐ সকল ভক্তদের মনোবাঞ্চা পূর্ণ করিয়া থাকেন (গীজা ৭।২১,২২)। কিন্তু, যাঁহারা সেই একমাত্র পুরুষোত্তমের তারাধনা করেন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করেন---

দেবান্ দেবযজো যান্তি মন্তক্তা যান্তি মামপি। গীতা যে বলিয়াছে, বিভিন্ন দেবতাগণ একই ভগবানের বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন শক্তি—ইহা বেদেরই কথা। বাহারা বলেন, বেদ বহু দেবতার পূজা প্রচার করিয়াছে—বেদে এক ভগবানের সন্ধান নাই, তাঁহারা বেদের প্রকৃত অর্থের কোন সন্ধানই রাথেন না। বেদই স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছে---একং সদ্ বিপ্রা: বহুধা বদস্তি।

গীতা অত্যুক্ত আধ্যাত্মিক আদশে: নশ্ধান দিয়াছে, দিব্য জীবন লাভের পথ দেখাইয়াছে; তাই নীচের ন্তরের বাহিক অমুষ্ঠানসমূহ তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে হইয়াছে। নিম্ন অধিকারীদের পক্ষে এইরূপ বাহ্যিক অফুষ্ঠানের যথেষ্ট উপযোগিতা 🖒 প্রয়োজনীয়তা আছে। যাহারা নিজেদের ভোগস্থথের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, অপরের

সর্বনাশ করিয়াও নিজের স্বার্থসিদ্ধি করিয়া যাইতেছে— তাহারা ঘোর পাপী—অস্মায়ুরিন্দ্রিয়ারামো। এই স্তরের উপরে উঠিতে হইলে যঞ্জার্থ কর্মের নীতি অবলন্ধন করিতে দেবতাগণকে অর্পণ করিয়া যে কানোপভোগ করা যায় তাহা উচ্চক্ষরের, তাহা একেবারে অবিমিশ্র কাম্পরায়ণতা নহে। ইহারও উপরে উঠিতে হইলে কামনা ও আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া সকল কর্ম্ম করিতে হ'ইবে এবং এইরূপ কর্মের দ্বারাই শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করা যায়,—প্রমাপ্লোতি পুরুষ:। গীতা এই শেষোক্ত কর্মাই শিক্ষা দিয়াছে। শেষ প্রকারের কর্মকেও যজ্ঞ বলা যাইতে পারে এবং গীতার মতে তাহাই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ।—সাধারণ যজ্ঞে আমরা বাসনা কামনা সিদ্ধির জন্ম বিভিন্ন দেবতার অর্চ্চনা করি। কিন্তু, ক্রমশ: এইভাবে দেবোদেশ্যে যজ্ঞার্থে কর্ম্ম করিতে করিতে আমাদের অন্ত:করণের শুদ্ধি হয়, ইন্দ্রিয়গণ সংযত হয়, জ্ঞান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ক্রমশ: আমরা উপলব্ধি করি যে, ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের কোন কর্ত্তই নাই, আমরা কিছুই করি না;— প্রকৃতিই সব করিতেছে, বিশ্বস্ধাণ্ডে যাগ কিছু কর্ম্ম হইতেছে সে সমস্তই প্রকৃতির দ্বারা সম্পাদিত মহাযজ। সেই যজের ফলভোক্তা আমরা নই, সে যজের একমাত্র ভোক্তা ভগবান, — "অহং হি দর্ব্ব যজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।" আমরা আমাদের মূল সন্তায় সেই ভগবানের সহিত এক,—মামাদের প্রকৃতি, বিশ্বপ্রকৃতিরই একটা যন্ত্র বা একটা আগার। আমাদের ভিতর দিয়া প্রকৃতি ানা কর্ম্মরূপ যজ্ঞ সম্পাদন করিতেছে, ভগবান তাহার ফল ভোগ করিতেছেন—মুখন আমাদের ইহা উপলব্ধি হয়, জ্ঞান হয়, তথনই আমাদের হয় শ্ৰেষ্ঠ গুৰুৱ।

> শ্রেরান দ্রব্যময়াদ্যজ্ঞাজ্জান যজ্ঞ পরস্তপ। .. সর্ব্বং কর্ম্মাথিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥

গীডা বৈদিক যজ্ঞকে এইরূপে গৃঢ়, উদার, বিহুত অর্থ দিয়াছে—বাহ্যিক যজ্ঞ হইতে আরম্ভ করিয়া, যজ্ঞের ম্বারা 😎 মুক্ত হইয়া ক্রমশ: শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা পরমা গতি লাভ ক'রা যায়—

সর্বেংপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িত কল্মষা:। যজ্ঞশিষ্টামৃতভূজো যাস্তি ব্ৰহ্ম সনাতনম্॥ অতএব, গীতোক্ত শিক্ষায় অতি বাহ্যিক বৈদিক যাগযজ্ঞামু-ষ্ঠানও বৰ্জ্জিত হয় নাই—গীতা কেবল তাহাদের স্থান ও উপযোগিতা দেখাইয়া দিয়াছে।—মায়্র্য যথন নীচের স্তরে পড়িয়া রক্ষিছে, ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় বাহ্ বিষয়ের পশ্চাতে ধাবিত হইয়া বেড়াইতেছে, ভিতরের দিকে ফিরিবার অভ্যাদ নাই, ক্ষমপা নাই, আয়ার সন্ধান যথন মে পায় নাই, আধ্যায়িককার মর্ম্ম বৃথিতে সমর্থ হয় নাই—তথন তাহার এই, ইন্দ্রিয়-লালপর্মকে নিয়মিত ও সংযত করিতে হইবে বাহ্নিক যজ্ঞের দারা। কেবল স্বার্থের জন্ত সমস্ত কর্ম্ম না করিয়া দেবতাদের উদ্দেশে প্জাদিরূপে কিছু ত্যাগ করিয়া দেবতাদের দান স্বরূপ কামোপভোগ কর। এইরূপে ক্রমশঃ দেবতাদের দান স্বরূপ কামোপভোগ কর। এইরূপে ক্রমশঃ শুদ্ধ হইয়া জ্ঞান লাভ করিবে। তথনই এই বাহ্নিক যজ্ঞের অস্তরালে যে নিগুঢ় সত্য নিহিত আছে, তাহার প্রকৃত মর্ম্ম বৃথিয়া অমৃতের, অর্থাৎ দিব্য ভোগ, দিব্য আনন্দের অধিকারী হইবে।

শীতা বদি ইন্দ্রিয়পরায়ণতাকে সংযত করিবার উপায়
য়রূপ কেবল বৈদিক যাগযজ্ঞেরই নির্দেশ করিত, তাহা হইলেও
গীতার শিক্ষা সার্বরজনীন হইত না। কিন্তু, গীতা তাহা করে
নাই। গীতা কেবল বলিয়াছে, নিয়তং কুরুক্র্ম্ম্য্রু—"নিয়ত"
অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় বিচ্ছু খলভাবে কর্ম্ম না করিয়া,
কোন উচ্চ আদর্শ, কোন বিধি বা ধর্মের অমুসরণ করিয়া,
কর্মাস্মৃহকে নিয়নিত সংযত কর। বৈদিক যজ্ঞান্ত্র্যান এইরূপ
নিয়ত কম্মের একটা দৃষ্টান্ত মাত্র। যে ব্যক্তি বেদের কোন
খবরই রাথে না, বৈদিক যাগয়েজামুন্তান কংনও করে নাই—
সে যদি দেশের হিতের জন্তা নিজের স্বার্থকে ক্ষুল্ল করে,
দরিদ্রের সেবা, আর্তের সেবা, সর্বভৃতের সেবার জন্তা ত্যাগ
স্বীকার করে, সংযম স্বীকার করে—এইরূপ যে কোন উচ্চ

•আদর্শ অন্নসরণ করিয়া নিজের প্রবৃত্তিসমূহকে সংযত করে,
নিয়মিত করে—তাহাকেই "নিয়ত কর্মা" বলা যায়।—এইরপ
নিয়ত কর্মের দারা ক্রমশ্বঃ চিত্ত শুদ্ধ হয়। তথন কর্মাসকল
আর কোন বিশেষ শাস্ত্র, কোন বিশেষ ধর্ম বা আদর্শের দারা
নিয়নিত করিতে হয় না,—তথন সকল ধর্মাধর্ম কর্ত্রব্যাকর্ত্রব্যের উপরে উঠা, যায়—তথন স্বয়ং ভগবান সাক্ষাংভাবে
আমাদের কর্মা সকলকে নিয়নিত করেন। তথনই আমাদের
সমস্ত কর্মাফল, সমস্ত কর্মা সম্পূর্ণভাবে ভগবানে সমর্শিত হয়,
তথনই আমাদের যক্ত সম্পূর্ণভাবে ভগবানে সমর্শিত হয়,

উপনিষদের যুগে এক দিকে একদল লোক বাছ ুযাগ-যজাদি, বাহ্নকর্মকেই প্রধান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। আর একদল লোক কর্ম পরিত্যাগ করিয়া, সংসার পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানের আলোচনাকেই প্রধান বলিয়া গ্রহণ করিয়া-ছিল। কিন্তু, ইহার কোনটিই বেদের প্রকৃত আদর্শ নহে। বেদ শুধু বাহ্যিক যাগযজ্ঞাদির শিক্ষা দিয়াই নিশ্চিম্ত হয় নাই, অথবা আধ্যাত্মিক জ্ঞানকেই চরম বস্তু বলিয়া গ্রহণ করে নাই। উচ্চ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের আলোকে কেমন করিয়া আমাদের সমস্ত জীবনকে, কর্মকে আলোকিত করিতে ২য়— ভগবানের দিব্য গুণ, দিব্য শক্তি সকলের (ই হারাই দেবতা) আরাধনা করিয়া মান্তবের মধ্যেই তাঁহাদ্বের বিকাশ করিতে হয়, কেমন করিয়া দেবজীবন লাভ করিয়া ইহলোকেই অমৃতের আশ্বাদ গ্রহণ করিতে পারা যায়—তাহার ব্যবহারিক প্রণালী শিক্ষা দেওয়াই ছিল বেদের নিগুঢ় লক্ষ্য। বেদের এই মহানু আদশ অনুসরণী করিয়াই গাঁতা অপূর্ব্ব যোগ সাধনার রহন্ত প্রচার করিয়াছে।

### মা

### শ্রীনলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়

যে নামিত সন্ধ্যারাগে বাড়ারে চরণ
সে কি শুধু রূপকথা, ক্ষুরু দীপালোকে
টানিয়া জড়ারে দিত রিশ্ব আবরণ,
চাহিতাম মুখপানে বিশ্বিত পুলকে।
রূপের দেশের রাণী, রূপে চল চল,
মুখখানি চেনা চেনা, দেখির যে তারে
কোপায় রূপের দেশে দেখানে কেবল

মা ব'লে- ত্র্পেকিতে হয় মানব-স্থতারে !
তরুলতা তৃণনীর্ষে সহস্র মাণিক
আপনি জ্বলিয়া ওঠে মা ব'লে ডাকিলে,
কণ্ঠে দে।লে মতি হার হীরকের চিক,
মা আমার কতবার কোলে তুলে নিলে ।
চক্ষে নিরমল দীপ্তি বক্ষে. শুধু নেহ,
কথন যে আসে যায় নাহি জানে কেহ ।



### পথের শেষে

### শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

( >6)

বীথি এত কাছে থাকিয়াও কেমন ভাবে অনেক দূরে চলিয়া গেল, অনিল কিছুতেই আর তাহার নাগাল পাইল না। স্বানী-স্ত্রীর এই মনোভঙ্গের কথা জানিয়াছিল একা রমা, আর কেহই জানিতে পারে নাই।

বীথি যেমন অনিলের আচরণে মর্ম্মপীড়া পাইতেছিল, তাহার আচরণে অনিলও তাহাপেক্ষা কম মর্ম্মপীড়া পার নাই। বীথিকে সে যেমনটী চাহিরাছিল তেমনটী পার নাই। বিবাহের আগে তাহারও বুঝিতে ভুল হইরাছিল। সে ভাবিরাছিল, বীথি মায়ের নিকট শিক্ষা পাইরাছে, মায়ার আচার-ব্যবহার সে লইরাছে; কিন্তু বিবাহ শেষে তাহার এ ভুল ভাবিরা গেল। সে দেখিল, বীথি পুঁথিগত শিক্ষা পাইরাছে বটে, কিন্তু প্রকৃতিগত শিক্ষা সে যাহা লাভ করিরাছে, তাহা তাহার সংস্কার পূর্ণ সংসারের মধ্য হইতে বিভিন্ন: দিদিমার সংস্কার তাহাকে বাধিয়া রাখিয়ারছ।

এ ছাড়া ভারি একরোধা স্বভার তাইর। অনিল যাহা ভাল বলে, বীথি তাহা কিছুতেই ভাল বলিতে পারে না। অনিল যেমন ভাবে তাহাকে সাজাইয়া বাহির করিয়া আত্ম-তৃপ্তি লাভ করিতে চায়, তাহা বীথির কাছে অত্যন্ত থারাপ বলিয়াই ঠেকে'। এরপ স্ত্রী লইয়া কি সংসার-যাত্রা স্থথে নির্বাহ করা যায় ? এ বিবাহের ফলে স্থধা উঠে নাই, উঠিয়াছিল গরল। স্বামী স্ত্রী হজনের কেহই স্থুখী হইতে পারে নাই, হজনেই অমুতপ্ত হইতেছিল।

তবুও বীথি এখানে সেই স্বামীর সকল অক্সায়ই সহা করিয়াছিল। অন্তর যথন কোন অন্সায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে চাহিত—সে মনকে বুঝাইত—স্বামী দেবতা। দিদিমার প্রাদত্ত এই মন্ত্র সে অহোরহ জপ করিয়া মনকে নরম করিয়া রাখিত, অনুর্বের হইতে দিত না। এই উর্বের হাদয়-ক্ষেত্রে স্বামী-প্রেমের বীজ ছড়াইলে এক দিন তাহা মহা মহীরহ হইতে পারিবে, তাহার এইরূপ আশা ছিল।

কিন্তু এবার আর বীথি সহু করিতে পারিল না। তাহাব অন্তরে যে সত্য নারী ছিল সে গর্জিয়া উঠিতেছিল। স্বামীর নিকট হইতে এরপ ব্যবহার পাইবার আশা সে কথনই করিতে পারে নাই, কোন নারীই করিতে পারে না।

় না, এ অপমান নারী হইয়া সে কখনই সহু করিবে না। জগতে যে নারীর স্বামী বই আপনার স্বার কেহ নাই, সেই স্বামীরই এ কি বিশ্বাস্থাতকতা। এই স্বামীকে স্ফার বিশ্বাস করিতে পারা যার? এই স্বামীর উপর স্মাপনাকে নির্ভর করিয়া আর থাকিতে পারা যায়?

অনিলকে দেখিলেই তাহার মনের মধ্যে যেন রাবণের চিতা জ্বলিয়া উঠিতেছিল,—তাহার মনের কালো ছায়া মুথের উপর ঘনাইয়া উঠিতেছিল। স্ত্রীর মুথের উপর মনের ম্বণা

পরিফুট হইয়া উঠিতে দেথিয়া অনিলও দূরে দূরে ছিল, কাছে আদিবার দাহদ তাহার হর নাই।

ছিত্র তিন চার উভয়ের মধ্যে একটা কথাও চলে নাই। বীথি প্রাণপণে জনিলকে এড়াইয়া চলিতেছিল,—অনিলের মুখের দির্কে সে ভাল করিয়া তাকাইতেও পারিতেছিল না।

**সে দিন রাত্রে বাড়ীতে অনিলের কয়টী বন্ধুর নিমন্ত্রণ** ছিল। তাহার সহিত্ থাহাই হোক, বন্ধুদের সম্প্রনা যে বীথি করিবে এবং আহারের তত্ত্বাবধান সে নিজেই করিবে, অনিল ইহাই আশ্বা করিয়াছিল, কিন্তু বাথি মোটে এ দিকে ষেঁ সিল না।

গুহের মধ্যে একটা সোফায় শুইয়া পড়িয়া বীথি একথানা বই দেখিতেছিল। রমা নিকটে মেঝের বসিয়া কি সেলাই করিতেছিল। রাত্রি তথন অনেক হইয়া গিয়াছিল, নিমুন্ত্রিতগণ চলিয়া গিয়াছেন।

ভেজানো দরজা ঠেলিয়া অনিল প্রবেশ করিবামাত্র রমা ধড়ফড কবিয়া উঠিল। বীথি বইথানা পাশে ফেলিয়া উঠিয়া বসিল। রমা বলিল, "আমি ও-ঘরে যাচ্ছি দিদিমণি।"

"না, তুমি বদ রমা—"

কয়েকটা দিন আগেও স্বামীকে সে এতটুকু সঙ্কোচ করে নাই। আজ বীথি ভাবিতেছিল, অনিলের অনেক অমুনয়-বিনয় সত্ত্বেও সে যে তাহার বন্ধদের অভ্যর্থনা করিতে যায় ন।ই, ইহাতে নিশ্চয়ই অনিল রাগ করিয়াছে এবং তাই সে হয় তো গোটাকত অপ্রিয় কথা শুনাইবার জক্তই আসিয়াছে। এই সময়টা আপনাকে নিঃসহায়া কল্পনা করিয়া সে হতাশ হইয়া উঠিয়াছিল; তাই সে রমাকে ধরিয়া রাখিল।

্র অনিগ টেবলের নিকট হইতে একথানা চেয়ার সরাইয়া একটু দূরে লইয়া পিয়া বসিল; স্থির দৃষ্টিতে সে শুধু বীথির পানে তাকাইয়া রহিল, একটা কথাও বলিল না i

বীথি মুখ নত করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল—সেও একটা কথাও বলিল না।

"বীথি—"

অক্সাৎ এই আহ্বানটা কাণে আদিবামাত্র বীঞ্চি চমকাইয়া উঠিল। মূথ তুলিয়া দেখিল, স্বামী তাহার পানে তেমনি পলকহীন নেত্রে চাহিয়া আছেন।

"শোনো, তোমার দঙ্গে আমার একটা কথা আছে।"

রমা অত্যন্ত সম্কৃচিত হইয়া বলিল, "আমি যাই।"

অনিল বলিল, "হাাঁ, তুমি যেত পার রমা, তোমার এখন এখানে থাকবার বিশেষ দরকার নেই।"

বীথি রমার গমনে বাধা দিয়া বলিল, "না, তুই থাক রমা। ওর সামনে সকল কথাই চলতে পারে। আমার এমন কোনও কথা নেই যা রমা জানে না।"

অনিল অতিরিক্ত- গম্ভীর হইয়া বলিল, "তোমার না থাকতে পারে বীথি, আমার সে রকম গোপনীয় কথা থাকতে পারে। রমা, আমি বলছি, আমার কথা শোনো, খানিক-কণের জন্মে তুমি অন্য ঘরে যাও, তার পর এসো।"

রমা বাহির হইয়া গেল।

অনিল চেয়ারথানা<u></u> সরাইয়া বীথির কাছে **লই**য়া আসিল। বীথি পরিত্যক্ত বইখানা কোলে তুলিয়া লইয়া নাডাচাড়া করিতে লাগিল।

"আচ্ছা বীথি, বার-বার আমায় এমন করে অপমানিত করা তোমার উচিত কাজ হচ্ছে কি, তাই আমি আজ তোমায় জিজ্ঞাসা করতে চাই।"

বীথি মুথ তুলিল, শান্ত হুরে বলিল, "কি অপমান

বড় তু:থের মধ্যেও অনিল হাসিল, "কি রকমে যে করছ, তা এতথানি বুদ্ধি নিমেও তুমি যে বুঝতে পারছ না, এ আমারই হুর্ভাগ্য বলতে হবে বই কি বীথি! আমারই অদৃষ্ট-বশে বৃদ্ধিমতী হরেও তুমি বৃদ্ধিহীনা হয়ে পড়েছ।"

বীথি জিজ্ঞাসা করিল—"কি রকমে করেছি সেটা আগে বলে দাও ৷ তোমার কথা এক-রকম ভাবের যা চট করে বুঝতে পারা যার না।"

অনিল ক্ষুৰুকণ্ঠে বলিল, "সেদিন যে তুমি ক্লাব হতে একা পালিয়ে এসেছিলে, এ কথাটা চারিদিকে রাষ্ট্র হরে পড়েছে ; সবাই জিজ্ঞাসা করছেন,—এ কথা কি সত্যি যে, তুমি সেই অন্ধকার রাত্রে একা অভূথানি পথ ছুটে বাড়ী এসেছ ? কথাটা এমনি যে মাহুষে হঠাৎ বিশ্বাস করতে পারে না ; অপচ যে যে তোমায় অত রাত্রে পথে ছুটতে দেখেছে, তারা প্রমাণ্ড मिष्टि। . वनव कि वैथि, आमात्र एन माथा कांग्रे गाल्ह,— আমি কারও কাছে মুথ তুলে কথা বলতে পারছি নে।"

উফভাবে বীথি বলিল, আমি যে পালিয়ে এসেছি, "সেটা ্লোকে জেনেছে; কিন্তু কেন বে পালিয়ে এসেছি, তা কেউ

জানে না.—আশ্চর্যা কথা। যদি কারণটা তাঁরা জানতে পারতেন, তা হলে নিশ্চয়ই বলতেন—একলা ও-রকম ভারে পালিয়ে এসে আমি বৃদ্ধিমতীর কাব্রুই করেছি। নারীর নারীত্ব যেথানে দানবের কামানলে আছতি স্বরূপ নারীর রক্ষাকর্তা স্বামী কর্ত্তকই প্রদত্ত হয়ে থাকে, দেখানে নারীকে লজ্জা সরম ভয়ের দিকে তাকালে তো চলে না,—সকল বাধা তুর্বল তুটি হাতে ঠেলে ফেলে তাকে এমনি করেই মুক্তির পথে ছুটতে হয়। আগ্রিরক্ষা—ধর্মারক্ষা করতে মেয়েরা সবই করতে পারে, দেটা সবাই জানেন,—সতীর সতীত্ব সম্বন্ধে কেউই উদাসীন নন। তথন আত্মসম্রম-বোধ থাকে না, প্রাণের ভয়ু থাকে না, শুধু মনে হয়-কি করে ধর্ম রক্ষা করা যাবে। এঁদের এ কণাটা জানিয়ে দেওয়া উচিত—একা নারী অমন করে অত রাত্রে কেন পথ ছুটেছিল।"

অক্সাং রপ্ত হইয়া উঠিয়া অনিল বলিল, "হাা, কাল হতে সকলকেই এই কথাটা বলে বেড়াব। তার পর আজকের কথাটা, আজকের ব্যবহারটা তোমার কি রকম হয়েছে সেটা ভেবে দেখেছ ?"

একটু নড়িয়া চড়িয়া দোজা হইয়া বসিয়া, স্থির তৃটি চোথের দৃষ্টি স্বামীর মুথের উপর ক্লন্ত করিয়া বীথি বলিল, "शां—मनरे तृत्य (मरथिছ, तृत्यिছ तर्लरे आगि अमिरक যাই নি। আমি তোমার স্ত্রী, তুমি আমার স্বামী: জানো তুমি-সামার মানসম্রম সবই তোমার হাতে; কিন্তু তুমি এমনই অবিবেচক—স্থান পাত্র বিবেচনা না করে যেখানে দেখানে আমায় টেনে নিয়ে যেতে চাও। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যে ভারটা সচরাচর সকলের মধ্যেই দেখা যায়, তোমার মধ্যে সেটা নেই,—নিজের স্ত্রীকে তুমি যেন খেলার পুতুল বলেই মনে ভাব। দেদিন তুমি যেমন তোমার স্ত্রীকে এক মাতাল ইংরাজ পশুর বাহুপাশে ফেলে দিয়ে অন্তর্ধান হযেছিলে, ভোমার কাছে কোন বিদেশীয় সেরকম ভাবে নিজের স্ত্রীকে ফেলে রেথে যেতে পারেন কি ? তাঁরা সর্বাদ্দে স্ত্রীকে স্বাধীনতা দিয়েও ঃস্ত্রীর মর্যাদা সম্বন্ধে যতদূর সতর্ক, তুমি ততদূর সতর্ক কি ? অামি তোমার বন্ধদের সামনে অনেক বিবেচনা করেই যাই নি, ভবিশ্বতে আর কখনও যাব না বলেই মনে করেছি।"

আরক্ত মুখে অনিল বলিল, "কি ভাল কি মন্দ, সেটা তোমার চেয়ে, আমি যে ভালই বৃঝি, সেটা বোধ হয় জ্বানো বীথি ?"

বীথি বলিল, "হাা, তা আমি জেনেছি সেইদিনই, আজ নুতন করে তা জানতে চাই নে।"

> অনিল ন্তৰ হইয়া বহিল, তাহাব নত মুখের উপত্র গভীর চিন্তার করেকটা রেথা স্পষ্ট জাগিয়া উঠিক।

> অনেকক্ষণ পরে অনিল একটা দীর্ঘনি:খাস ফেলিয়া মুথ তুলিল, "যথার্থ কথা বীথি, তোমারও ভুল হয়েছে, আমারও ভূল হয়েছে। আমরা কেউ কাউকেই চিনে নিতে পার্দ্ধি নি। এই ভূলের জন্মেই আমাদের বিবাহিত জীবন কিছুতেই স্থথময় হতে পারবে না। তুমি যদি তোমার বাপ মায়ের কাছে ফিরে যেতে ইচ্ছা কর বীথি, আমি এখনি তাতে রাজি মাছি। আমি দেখছি, আমার কাছে থেকে তুমি কিছুতেই সূথী হতে পারনে না; কারণ, আমাদের মাঝখানে একটা দেয়াল গাঁথা আছে। এ বিধাতার অভিশাপ—মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে আমাদের মাঝে। তোমাকে এ রকম লাবে পীড়িত করতে—বেদনা দিতে বাস্তবিকই সামার এতটুকুও ইচ্ছে নেই। আমি যতকাল বাঁচব—তোমার বৃত্তির বন্দোবন্ত করে দেব, তুমি ঠিকমতই পাবে; এতে তুমি निक्त्रहे थूव ऋथी हरव वीथि।"

"আর—তমি ?"

অনিলের মুখে বেদনাভরা হাসি ফুটিয়া উঠিল, "আমি প —হাা, আমিও স্থা হব বৈ কি। স্থা হব—স্থা করব বলেই তো তোমায় যেতে বলছি বীথি।"

বীথি চুপ করিয়া রহিল। এত সহজে মুক্তির কল্পনা সে করিতে পারে নাই। এ মৃক্তি যে অনিশ্চিত,—অসহ। মুক্তি সে চাহিয়া লইবে ভাবিয়াছিল,—না চাহিতে মুক্তি যে আপনিই আসিয়া পড়িবে, তাহা সে ভাবে নাই। আজ হঠাৎ প্রার্থিত মুক্তিকে একেবারে হাতের মধ্যে অচিম্ভিত ভাবে পাইয়া দে विश्वास व्याजाशां इहेश পड़िल। व्यानम-कहे ना, व्यानम তো হইন না ৷ সে যে আনন্দের কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল, সে আনন্দ পাইল কই ?

"তা হলে আমি আজই তোমার বাবাকে পত্র লিথে দেই বীথি, তুমিও ভোমার মাকে একথানা পত্র দাও।"

সকল হর্ববলতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া বীথি বলিয়া উঠিল, "না, আমি মার কাছে যাব না।"

শান্ত, কঠে অনিল বলিল, "তবে দাছকে পত্ৰ দেই, তাঁর কাছেই তো যাবে তুমি ?" ন

বীথি মাথা নাজিয়া বলিল, "না, আমি সেথান্তেও যাব না, আমি শ্রেণীনে যাব পরে জানাব।""

দাদামহাশয়ের কাছে দে দাঁড়াইবে কি কুরিয়া? যথন তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, হঠাৎ কেন দে স্বামীর নিকট হইতে চলিয়া আসিল, তখন সে কি বলিবে ?

অনিল উঠিতে উঠিতে বলিল, "বেশ কথা, ভোমার যেখানে যেতে ইচ্ছা করে তা আমায় জানিয়ো,—আমি তোমায় দেইথানেই পাঠিয়ে দেব। বড় কন্তের কথা বীথি-আমাদের যে বিয়ে হয়েছিল, এ দাগটা আর উঠাতে পারা যাবে না। यদি পারা যেত, তবে আমার বুকের রক্ত দিয়েও আমি এ দাগ মুছিয়ে দিতে পারতম। বেণী দিনের কথা নয়---আমাদের বিয়ে হয়েছে ;—এর মধ্যে আমাদের যে ছাডাছাডি হয়ে গেল, লোকে জানতে পারলে ভারি নিন্দে করবে—অনেক কথাই হবে। জানি---সবই আমার সইতে হবে। আমি সব দোষ আমার মাথায় নেব বীথি, তুমিও তাই দিয়ো। তোমায় যেন নিন্দার অংশভাগিনী না হতে হয়—ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি।"

একটা দীর্ঘনিঃখাদ ফেলিয়া অনিল বাহির হুইয়া গেল। বীথি হাতের বই ছুড়িয়া ফেলিয়া সোফার উপর লুটাইয়া পড়িল। এতক্ষণ সে যে চোখের জলকে অনেক কন্তে বাঁধিয়া রাণিয়াছিল, তাহা আরু মানা মানিল না।

তাহাকে বাইতে হইবে, হাঁ, সভাই তাহাকে যাইতে হইবে; কারণ, স্বামীর সহিত তাহার যথার্থ মিলন ক্থনও হইবে না। দৈ সকল স্থানৈ স্বামীকে পাশে পাইবে না। •একটা সংস্থার ত্যাগ করিয়া স্বামীর পার্শ্বে ঘাইতে না ঘাইতেই, আবার দশটা সংস্কার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে। স্বামী চলিয়াছেন এক পথে, সে. চলিয়াছে ঠিক বিপরীত দিকে। এ জনমে কেহ কাহাকেও পাইবে না জানিয়াও, তবু সে এই স্বামীকে কি জানি কবে কেমন করিয়া ধীরে ধীরে ভালবাসিয়াছিল। এই ভালবাসার কথা এতকাল তাখার নিজের কাছে পর্যান্ত অজ্ঞাত ছিল, আজ ছাড়িয়া যাইবার কথা মনে হইতে হাদয়-খানা যথন অক্সাৎ দারুণ ব্যথায় ভরিয়া উঠিল, তথনি সে বুনিতে পারিল দে মরিয়াছে,—তাহার এ মুক্তি বাহিরের— অন্তরের কথনই নহে।

কিন্তু এমন মন লইয়া স্বামীর কাছে বাস করাও তো ণায় না। ইহাতে যে কলহ নিশ্চিত। আর বাহিরের লোকেও

এ সব জানিয়া নিন্দাই করিবে মাত্র। না, তাহাকে যাইতেই হইবে, এখানে থাকা তাহার চলিবে না। .

কোথায় ঘাইবে দে, গাইবার মত স্থান তাহার কই, যেখানে এ সব কথা কেহ জানিতেও চাহিবে না ? ভাবিতে ভাবিতে এই সময় একটা অপরিচিত পল্লীর কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল-ঠাকুরদা, স্নেহময় সরল-হাদয় ঠাকুরদা পৌত্রীকে নিশ্চয়ই গ্রহণ করিবেন।

মুহুর্ত্তে সে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইল।

প্রভাতে উঠিয়াই সে রমাকে রিলল, "তোকে আজই কলকাতায় যেতে হবে রুমা। অনেক দিন এখানে রয়েছিস, এখন একবার যা দিদিমার কাছে, কি বলিস ?"

রমা আকাশের টাদ হাতে পাইল। বিশায় তাহার যথেষ্ট হইয়াছিল; তাই সে তাহার বড় বড় চোথ হুটি বীথির উপর রাথিয়া স্থির ভাবে দাড়াইয়া রহিল।

রাগ করিয়া বীথি বলিল, "যাস যদি সব গুছিয়ে নে, শঙ্কর তোকে দেখানে দিয়ে আসবে।"

রমাকে সে-দিন পুরাতন বিশ্বস্ত ভূত্য শহরের সঙ্গে কলিকাতার পাঠাইয়া দিয়া সে স্বস্থির একটা নি:শাস ফেলিল।

এইবার ভাহার নিজের বিদায়ের পালা। একটা মাঝারি ট্রাঙ্কের মধ্যে দে দামাত্ত সাদাসিধা কয়েকথানি কাপড়, সেমিজ ভরিয়া লইল। অনিল দাড়াইয়া তাহার গুছানো দেখিতেছিল,—বেদনাভরা স্থরে বলিল, "তোমার কি এই কাপড় সেমিজ ছাড়া আর কিছুই **নেই** বীথি ? সবই রেখে চললে কার জন্মে ?"

বীথি মলিন হাসিয়া বলিল, "ও সব কিছুতেই আমার দরকার নেই। আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে একথানা मिणि कांश्रेष्ट यथिं, वात्र-वाङ्गा मिथान निर्दे। তোমার যা খুসি করো, আমি স্বর্ছ ছেড়ে দিয়ে গেলুম।"

অনিল নিজে ঔেশনে ,আসিয়া বীথিকে ট্রেণে উঠাইয়া দিল। সঙ্গে তাহার একটা ভূতা যাইতেছিল,—সে বীথিকে সেখানে পৌছাইয়া দিয়া আসিবে। গোপনে অনিল তাহার হাতে পাঁচণত টাকা দিয়াছিল,—বীথি একপয়সাও লয় নাই. —এই টাকাটা রামলাল তাহাকে দিয়া চলিয়া আসিবে।

.দরজাটা চাপিয়া ধরিয়া রুদ্ধ কঠে অনিল বলিল, "তোমার কাছে নিতা কত অপরাধ করেছি বীথি, আজ এই বিদায় মুহুর্ত্তে সে সব ভূলে যেয়ে। আমাদের বিয়ের পরে ছইটা, বছর কেটে গেছে, এর মধ্যে একটা দিনের জন্ত তোমার স্থণী করতে পারি নি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—এবার হতে যেন তুমি স্থণী হতে পার। ভবিষ্যতে আর কথনও. আমাদের দেখা হবে কি না জানি নে, কিন্তু আমার কথা মাঝে মাঝে নিশ্চরই তোমার মনে হবে; তথনও আমার এমন করে শুধু ঘুণাই করো না বীথি, জগতের মধ্যে বড় অভাগা বলে মার্জনা করো।"

বীথি আড়ুইভাবে বসিয়া রছিল। তথনও সে ঠিক করিতে পারিতেছিল না—ঝোঁকের বশে যে কাজটা সে করিতেছে, ইহা ভাল কি মন্দ।

দ্রেণ ছাড়িয়া দিল। বীথি গবাক্ষণথে ঝুঁ কিয়া পড়িয়া

—য়াহাকে নিত্য অবহেলাই দান করিয়া আসিয়াছে, সেই

স্থানীর পানে অশুসজল নেত্রে চাহিয়া রহিল। একটা বাক

স্থানিতেই সে মূর্ত্তি অদৃশু হইয়া গেল। যথন আর কিছুই দেখা
গেল না, তথন সে নির্জন কামরার মধ্যে রুদ্ধ রোদন মুক্ত
করিয়া দিল।

বিলাসপুর ষ্টেশনে নবাগতা একটা রমণীর সহিত তাহার পুর আলাপ হইয়া গেল।

মিদ রার গিরিভি বালিকা বিভালরের হেড মিথ্রেস—
ছুটিতে তিনি নাগপুরে আদিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত
ধানিক আলাপ করিয়াই বীথি নিজের মত বদলাইয়াফেলিল।
ছঠাৎ কাজের কথা মনে পড়িয়া গেল, এবং সম্মুথে একটা পথ
দেখিতে পাইয়া সে মিদ রায়ের সহিত গিরিভি যাইতে
প্রস্তুত হইল।

হাওড়ায় আসিয়া সে রামগালকে ফিরিয়া থাইতে আদেশ দিল। বিস্মিত রামলাল বলিল, "ডাঁকটর সাহেব আপনাকে বাড়ী পৌছে দেবার কথা বলেছেন,—পথে ছেড়ে দিরে গেলে তিনি আমায় বকবেন।"

বীথি বলিল, "না, কিছু বলবেন না। আমি ছেণেমান্থৰ নই, আমার থথেষ্ট জ্ঞান আছে, তিনি আমার চেনেন।
সাহেবকে বলিস, আমি দাত্র বাড়ী গেলুম না, চাকরী করতে
থাচিছ। আমি তাঁর কাছ হতে বৃত্তি চাইনে, আমার
জীবিকার্জন নিজেই করব। আচ্ছা, তুমি যদি না বলতে
পার, আমি লিখে দিচিছ।"

দে कि প্রহন্তে একখানা পত্র লিখিয়া রামলা লের হাতে দিল।

অনিলের প্রদন্ত টাকার কথা তুলিবামাত্র, বীণি এমন প্রচণ্ড তাঁড়া দিয়া উঠিল যে, সে বেচারা ভরে টোকা বাহির করিতে পারিল না।

এবার নিশ্চিম্ন মনে অপরিচিত স্থানে অপরিচিতার ভাবে সে বাস করিতে চলিল।

( )9)

কি কন্তে যে দিন কাটিতেছে, তাহা কেহই জানিতে পারে নাই,—এমন কি, উপেন্দ্রনাথ পর্যান্ত জানেন না। সংসারে যাহাকে গৃহিণীপণা করিতে হয়, তাহাকে ছোট বড় সকল ধাকাই সহিতে হয়, খুটিনাটি সকল বস্তুই দেখিতে হয়। সেইজয় যতটা কন্ত হয় তাহারই এতটা আর কাহারও হয় না। বিশেষ যাহার অবস্থা ভাল, তাহার অনটনের কথা জানাইতে না জানাইতে দেটা পূর্ণ হইয়া যায়; কিন্তু যাহার অবস্থা সচ্চল নয়, তাহার সেই অনটনকেই সাম্প্রস্থা মানাইয়া চলিতে হয়,—দেবীর হইয়াছিল তাহাই।

ত্থবৈলা আহার জুটাইবে কেমন করিয়া— দেবীর তাহাই হইয়াছিল বিষম ভাবনা। এ বংসর ধান জন্মিয়াছে কম, গোলা প্রায় শৃত্য হইয়া গিয়াছে। যাহা চারিটা পড়িয়া আছে, তাহাতে দিনকতক তুইটা মান্নষের কোনক্রমে চলিতে পারে। তাহার পর— ?

তাহার পর কি হইবে তাহা ভাবিতে দেবী নিথর হইয়া পড়ে, জ্ঞান থাকিতেও তাহার জ্ঞান থাকে না। তাহার চারিদিকে যে সীমাহীন অন্ধকারগুলা জমাট বাধিয়া দাঁড়াইয়া, দেগুলা দ্রুত আসিয়া তাহার বুকথানাকে ছাইয়া ফেলে,—সমূথে আশার যে ক্ষীণ দীপটিকে কত করিয়া দে জালাইয়া রাথে, সেটা নিবাইয়া ফেলে,—দেবীর নিঃখাস বন্ধ হইয়া আসে। অনেকক্ষণ অপলক নেত্রে সে সেই সীমাহীন অন্ধকারের পানে তাকাইয়া থাকে। তাহার পর হঠাৎ খুব জােরে একটা নিঃখাস টানিয়া লইয়া আর্ত্তকণ্ঠ বলিয়া উঠে—তামার মনে যা আছে ঠাকুর,—তাই হবে। জানি—ওগাে, আমি ভাল করেই জানি, যে তামার ওপর একান্ত ভাবে নির্ভর করে থাকে—তুমি কথনই তাকে ফেলতে পারো না। জা্নি,—তুমি তামার চির-অহগত দাসকে সত্যই শুকিয়ে মারতে পারবে না,—তার থাওয়ার যোগাড় যে তামার নিজের হাতেই করতে হবে ঠাকুর।"

এই বিশ্বাসটা থাকার জন্মই তাহার বুকের মাঝের

জ্ঞানবৰ্দ্ধনশীল অন্ধকার আবার পাতলা হইয়া আসিত,—সে দেবী পত্র তু'থানা কুড়াইয়া লইল। একথানা এনভেলাপ আবার দাঁডুঃইতে পারিত; আবার কাজে হাত দিতে পারিত। <sup>°</sup> কিছু বিচিত্র রক্ষের,—সে দিকে সে মোটেই দক্পাত করিল

দীর্ঘ ছইটা বংসর এমনই ভাবে কোথা দিয়া কেমন করিয়া যে কাটিয়া গিয়াছে, তাহা সে ভাবিয়া পায় না। দিনগুলা এত কষ্টের মধ্যেও দাঁড়াইয়া নাই। যেমন তাহার কাটিয়া যাওয়ার নিয়ম তেমনই কাটিয়া যাইতেছে। সংসারের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া উপেন্দ্রনাথ তেমনই নিশ্চিম্ভ রহিয়াছেন, আর সংসারে লিপ্ত হন নাই।

ভবানী আর্জ ছই বংসর হইল চলিয়া গিয়াছে,—সেই বড় প্রিয়তমা কন্তার নামটী পর্যান্ত এই ছই বংসরের মধ্যে তিনি মুথে আনেন নাই। ক্রমাগত আঘাত পাইলে, ক্রমাগত দিতে থাকিলে, আর কোন আঘাত, কিছু যাওয়ার ব্যথা বুকের মধ্যে আঁকা থাকিতে পারে না,—উপেক্রনাথের এই বরাগ্য ভাব তাহারই স্পষ্ট পরিচয় দিতেছিল।

দেবী এক এক সময় অধীর হইয়া উঠিত। সত্যই সে ভবানীকে ভগিনীর মতই ভালবাসিত। তাই তাহার একটা সংবাদ পাইবার জন্ম তাহার সারা হৃদয়খানা বড় ব্যগ্র হইয়া উঠিত। কিন্তু সেই সংবাদটী আনাইয়া দিবার প্রার্থনা সে জানায় কাহার কাচে ?

সে-দিন পূজার যোগাড় করিতে বসিয়া সে অত্যস্ত অন্তমনা হইয়া পড়িয়াছিল। অনেক দিন পরে ভবানীর একটী
শ্বতি তাহার মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল। একথানি চন্দনকাঠে সে কবে নিজের নাম আঁকা-বাঁকা অক্ষরে লিখিয়া
রাখিয়াছিল। আজ নিত্য-ব্যবহার্য্য চন্দনকাঠখানা কোথায়
যাওয়ায়, দেবী তাড়াতাড়ি বহুদিনের অব্যবহার্য্য সেই চন্দনকাঠখানি তুলিয়া লইল।

"পুজার যোগাড় এখনও হয় নি মা ?"

্র চন্দনকাষ্ঠটির পানে চাহিয়া দেবী চুপ<sub>়</sub>করিয়া বসিয়া ছিল,—দ্বারের উপর শ্বশুরের কথা শুনিবামাত্র তীড়াতাড়ি •চন্দন ঘষিতে ঘষিতে বলিল, "এই যে বাবা, হলো বলে।"

পূজার যোগাড় ক্ষিপ্রহত্তে করিয়া দিয়া সে রন্ধনের যোগাড় করিতে গেল।

"বাবু,—চিঠি—

উপেক্রনাথ তথন পূজার বসিয়াছেন, পত্র কে গ্রহণ করে? দেবী দরজার উপর দাঁড়াইতে পোষ্টমান ত্'থানা এনভেলাপ-বদ্ধ পত্র প্রাঙ্গণে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। দেবী পত্র ত্থানা কুড়াইয়া লইল। একথানা এনভেলাপ

কিছু বিচিত্র রকমের,—সে দিকে সে মোটেই দৃক্পাত করিল
না। অন্তথানি তাহার নামে আসিয়াছে; তাই তাড়াতাড়ি
সেথানা খুলিয়া বাহির করিল।

পত্র ভবানী লিখিয়াছে। দীর্ঘ তুই বৎসর পরে এই তাহার প্রথম পত্র । ওৎস্কক্যে দেবী পত্রখানা পড়িতে লাগিল।

ভবানী সামান্ত ত্ব' চার কথার মধ্যে নিজের কষ্টকর অবস্থা বর্ণনা করিয়াছে। তাহা পড়িতে গিয়া দেবার তুই চোথ ফাটিয়া জল বাহির হইয়া পড়িল।

বাংলার মেয়েদের মধ্যে অনেককেই স্বামীগৃহে এইরূপ ভাবে লাঞ্চিতা হইতে হয়। ইহাদের কণ্ট দেখিতে বঙ্গসমাজ উদাসীন,—বধুনিগ্রহ বঙ্গসমাজে সহিয়া গিয়াছে।

ভবানীর স্বামী মাতাল, ছ দ্চরিত্র; তাহার চরিত্রগত দোষগুলি এখনও সে এতটুকু বদলাইতে পারে নাই। শ্বাল্ডড়ী তাহাকে দিনরাত তিরস্কার করেন, তাহার অপরাধ সে স্বামীকে সৎপথে কিরাইতে পারে নাই। স্বামী তাহাকে কিছুতেই স্প্রেণিথে দেখিতে পারেন নাই। তাহার অপরাধ সে কেন পিত্রালয় হইতে অর্থ আনিতে পারে না, বাহাতে অন্ততঃ পক্ষে স্বামীর থরচটা চলিতে পারে। ভবানীর ত্ই ভাই যথেষ্ঠ অর্থ উপার্জন করেন;—তাহারা বিশ্বাস করেন না যে, ত্ই পুত্রের কেহই পিতাকে সাহায্য করেন না,—অ্বানীর পিতা দরিদ্র।

এখন স্বামীর জন্ম পঞ্চাশ টাকা দরকার। এই টাকা না হইলে তাহাকে জেলে যাইতে হইবে। ধার করিয়া এ প্রয়ন্ত সংসার চলিতেছে। ভবানীর গহনাপত্র বহু পূর্বেই গিয়াছে। অথন মহাজন হুরেশকে ধরিয়াছে। হুরেশ এই টাকাটা আনিয়া দিবার জন্ম ভবানীকে পীড়ন করিতেছে। যেমন করিয়াই হোক এই টাকা ভবানীকে পিত্রালয় হইতে আনিয়া দিতেই হইবে।

এইখানটায় চোথের জলে পত্রখানা আর্দ্র হইয়া গিয়াছে, তাহার চিক্ত এখানে স্পষ্ট দীপ্যমান। ভবানী এতথানি পর্য্যস্ত লিখিয়া বাধ হয় থানিক কাঁদিয়াছিল, তাহার পর লিখিয়াছে—আমি ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করিছি বউদি, যদি পুনর্জন্ম থাকে, আমি যেন সে জন্মে নারী হয়ে জন্মে জানতে পারছি, নারীকে কতটা উৎপীড়ন, কতটা লাঞ্ছনা সইতে হয়। • ভগবান নারীকে কি উপাদানে তৈরী করেছেন বলতে পার কি ৪ এত যে

আঘাত পাচ্ছি, তবু বেশ সব সইতে পারছি তো, বুকথানা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে থাচ্ছে না তো? এমন এক একটা কথা—মনে হয় কাগজের মত আমার অন্তর্থানাকে শতথানা করে চিরে দেয়। দৈহিক উৎপীড়ন—হা ভগবান<del>ঁ</del>এ কি বাংলা দেশের অভাগিনী মেরের চিরপ্রাপ্য একটা অভিশাপ ? যদি কখনও সময় পাই বউদি,—তা হলে দেখাব কত পদাঘাত—কত বেত্রাঘাতের জলম্ভ প্রমাণ এই দেহে। বউদি, বাবাকে একবার জিজ্ঞাসা করো—আরও কি আমায় সইতে হবে ? তিনি আমায় সত্যের কাছে বলিদান দিলেন—আমার চেয়ে সত্য পালন তাঁর বড় হয়েছে! কিন্তু আমি যে আর সইতে পারছি নে, আমি যে এ দেহভার আর বইতে পারছি নে বউদি। আমার ইচ্ছা করছে—ছুটে তোমাদের কাছে যাই, বাবাকে দেখাই—সত্যের যুপকাঠে তাঁর প্রিয়তমা মেয়েকে ফেলে এই বলিদানের ব্যাপার। এর চেয়ে—বউদি, আমার মনে হয় - আমি একেবারেই মরি না কেন, বাবাও নিশ্চিম্ভ হতে পারেন, এরাও আমায় নিয়ে এ রকম টানাটানি করতে পারে না।

পূজান্তে, উপেন্দ্রনাথ বাহিরে আসিলে দেবী পত্র তথানা তাঁহার হাতে দিল।

এনভেলাপ ত্রখানা উন্টাইয়া পান্টাইয়া দেখিয়া উপেক্রনাথ সে তুখানা দেবীর হাতে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "তুমিই পড় বউ মা। এখানা তোমার দেখছি, কে দিয়েছে ?"

দেবী উত্তর দিল, "ঠাকুরঝি লিখেছে।" "কে, ভবানী—?"

বলিয়াই বৃদ্ধ উচ্ছুসিত ভাবটাকে সামলাইয়া লইলেন। তথনি মনে পড়িয়া গেল,

কা তব কান্তা—কম্বে পুত্রাঃ

আছে তো ?"

বিক্বত কঠে দেবী বলিল, "ভাল নেই বাবা।" "কেন. অস্থুখ হয়েছে তা'র ?"

দেবী বলিল, "পত্রখানা পড়লে বুঝতে পারবেন। সে কি অবস্থায় আছে--এই পত্ৰেই সব লিখেছে।"

পত্রখানা সে পড়িয়া গেল; পাঠান্তে সে মুখ তুলিয়া উপেব্রুনাথের পানে চাহিয়া দেখিল, তিনি নিস্তব্ধে আকাশের কোন এক অনির্দিষ্ট হোনের পানে দৃষ্টি রাখিয়া ত্তরের ক্যায় দাভাইয়া আছেন, তাঁহার বাহজ্ঞান নাই বলিলেও চলে।

"বাবা—"

উপেক্রনাথের চৃষ্টি নামিয়া ধরায় আসিল, "কেনুমা ?" একটা দীর্ঘনি:খাস ফেলিয়া দেবী জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি করবেন ?"

উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কিসের কি করব ?" मिवी विनन, "छोकांत्र ?"

অতি গোপনে মন্মের অস্তঃস্থলস্থিত দীর্ঘনিঃখাস্টাকে বাহির করিয়া ভারি বুককে হালকা করিয়া ফেলিয়া উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "দীন দরিদ্র আমি, আমার ঘর্ষে একটী পয়সা নেই, টাকা আমি কোথায় পাব মা ? আমার তুটি ছেলে, ত্ব'জনেই ক্বতি, বিদ্বান। লোকে ভাবে আমার অর্থের অপ্রতুল নেই। আমার ঘরের কথা জানাই কাকে মা, আমার মনের ব্যথা কে বুঝবে মা ?"

তাঁহার কণ্ঠম্বর বিক্বত হইয়া উঠিল, তিনি আন কথা বলিতে পারিলেন না।

একট্থানি নীরব থাকিয়া দেবী বলিল, "কিন্তু এই টাকাটা দিতে না পারলে দিদিমণির অদৃষ্টে আরও কষ্ট ভোগ রয়েছে যে বাবা--।"

কণ্ঠ যথাসম্ভব পরিষ্কার করিয়া উপেব্রুনাথ বলিলেন, "আমি কি করব মা, আমার এতে হাত কি আছে? নারায়ণ যা করাচ্ছেন তাই হচ্ছে, তুমি আমি কি করতে পারি? তিনি আমায় যা দিয়েছেন, আমায় তাই নিয়েই সম্ভষ্ট থাকতে হবে,—ভবানীর এই দারুণ কষ্টের কথা শুনেও আনায় স্থির থাকতে হবে ; কারণ, প্রতিবিধানের উপায় আমার <sup>®</sup>হাতে নেই। নারায়ণের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক মা, আমি মনে প্রাণে তাই ডেকে বলছি—প্রভু, স্থির কঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছে? ভাল . তোমার যে ইচ্ছা, তা যদি আমায় দিয়েই পূর্ণ করিয়ে নিতে চাও তবে তাই করাও, আমিও অহং-জ্ঞান ভূলে গিয়ে যৈন তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ করে যাই। আমি অর্থহীন, পথের ভিথারীর যা আছে আমার তা নেই। ভিথারীর চক্ষুলজ্জা থাকে না, আত্মজ্ঞান থাকে না, সে অনায়াসে ভিক্ষা চাইতে পারে। আমি তা পারিনে। আমার আয়জ্ঞান বোধ আছে। তাই আমি তার চেয়েও হীন, তার চেয়েও ঘুণা। মা, এ রকম ঘুণা লোকের মেয়ের এ রকম ঢের কন্ট সইতে হয়, ঢের কথা শুনতে হয়।"

'অনেককণ তিনি চুপ করিয়া দাড়াইয়। রহিলেন। তাহার

পর ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছিলেন, দেবী ডাকিল, "বাবা, আর একখানা পত্র আছে।"

"হাঁ, ভ-খানার কথা আমি একেবারেই ভূলে গিয়েছি। পড়তো মা, দেখি, কোথা হতে কৈ দিচ্ছে।".

দেবী এনভেলাপ ছিঁ ডিয়া ফেলিল।

পত্রের পানে চাহিতেই তাহার যেন নিঃখাস বন্ধ হইয়া আসিল। সে চোথ ফিরাইতে পারিল না। একটা কথাও তাহার মুথ দিয়া বাহির হইল না। সে বদ্ধ দৃষ্টিতে শুধু চাহিয়াই রহিল।°

এই যে পত্রধানা—এ তো মিথ্যা নয়। যে হতভাগ্য পুত্র পিতার আদেশ না লইয়া দূবে—বহুদূরে এক দেশে চলিয়া গিয়াছে, আজ বহুদিন পরে সে সেই পিতার কাছে ক্ষমা চাহিয়া পত্র দিয়াছে। এতকাল বুঝি তাহার পিতার কথা মনে পড়ে নাই,--পিতৃ-হৃদয়ের অবর্ণনীয় বন্ধণা সে অন্তভব করিতে পারে নাই। স্থদীর্ঘকাল পরে—বুঝি পিতার অন্তরের নীরব বেদনা তাহার অন্তরের রুদ্ধদারে আঘাত করিয়াছে। তাই সে নিজের অপরাধ মানিয়া লইয়া ক্ষমা চাহিয়া পত্র লিখিয়াছে।

তাহাকে পত্র হন্তে তেমনই আড়ুষ্টভাবে বদিয়া থাকিতে দেখিয়া বিশ্বিত উপেন্দ্রনাথ জিজাসা করিলেন, "চুপ করে বদে রইলে যে মা, পত্রখানা পড়। কার পত্র, কোথা হতে আসছে ?"

দেবী মুথ ফিরাইয়া চাপাস্থরে উত্তর দিল,"আপনার ছেলের পত্ৰ বাৰা, বিলেত হতে আসছে বোধ হয়, আপনি পড়ুন।"

পত্রথানা সে খশুরের হাতে দিয়া শ্বলিত চরণে তাড়াতাড়ি একদিকে চলিয়া গেল।

• অপলক দৃষ্টিতে উপেক্রনাথ পত্রথানার পানে তাকাইয়া রহিলেন; হদরের অভ্যন্তরে তথন রক্তমোত ছুটাছুটি **করিতেছিল। সেই** উদ্ধাম রক্ত-তরঙ্গকে প্রশমিত করিতে খানিকটা সময় লাগিয়া গেল। উত্তেজিত কণ্ঠে তিনি ডাকিলেন,—"বউ মা—"

দেবী রানাঘর হইতে উত্তর দিল, "যাচ্ছি বাবা, তরকারীটা চড়িয়ে দিয়ে যাই।"

উপেক্রনাথ বলিলেন, "তরকারী এখন থাক, ওর এখন কিছুমাত্র দরকার দেখছি নে। তুমি আগে একবার এদিকে একটু এদো,—পরে ওসব কাজ করে। এখন।"

সে পত্রথানা পড়িতে বা শুনিতে দেবীর মোটেই ইচ্ছা ছিল না; কি ংইবে আর শুনিয়া বা পড়িয়া? সত্য ভাল আছে শুনিয়াই দে স্থা। পত্রের নীর্চে—নামের আগে সে পলকের দৃষ্টিপাতে ওই থবরটুকু জানিয়া ফেলিয়াছে,—বেশী আর কিছুই সে জানিতে চাহে না। দিনরাত গৃহদেবতা দামোদরের কাছে সে প্রার্থনা কবিতেছে যেন সে চিত্তব্দরী হইতে পারে, যেন সে স্বামীকে এড়াইয়া **যাইতে পারে।** স্বামীকে সে প্রাণাপেক্ষা বেণী ভালবাসে। তাই ব**লিয়া** স্বামীকে সে আর নিকটে পাইতে চায় না,—ভক্তি ভালবাসার পাত্রকে নিকটে আনিয়া দে আর ব্যথা পাইতে চায়ুনা। দেবী জানে, তাহার প্রেমের মরণ নাই। তাহার ধ্বংস আছে ; কিন্দ প্রেম তাহার অক্ষয় অব্যয় হইয়া থাকিবে। এ **জন্মে** তাহার প্রেমের পূজা অসার্থক থাকিয়া গেলেও, যে কোন জন্মে তাহা সার্থকতা লাভ করিবে। দেবী নিজেকে **জোর** করিয়া সব দেওরার পথ দিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়াছে,— ত্যাগের পূজা তাহার সার্থক হইবে না কি ?

> আসিবার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও তাহাকে আসিতে হইল,--বৃদ্ধ শুশুরের কথা ঠেলিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই। তাহার জীবনের মধ্যে সে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিল বৃদ্ধ শশুরের সেবা। নিজেকে সে এই আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না।

> তেমনি উত্তেজিত কঠে উপেক্রনাথ বলিলেন, "সভ্যই পত্র দিয়েছে বটে, পত্রখানা পড়েছ মা ?"

নতমুখে দেবী উত্তর দিল, "না বাবা।"

বিক্ষারিত চোথে উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "পড় নি? সে এখন ক্ষমা চাচ্ছে, বলছে—অবুঝ সন্তান সে, না বুঝে ভূলের পথ বৈয়ে চলে এসেছে,—তাকে এখন ক্ষমা করতে হবে। সে বলছে যা হয়ে গেছে তার আর হাত নেই, এখন তাকে দয়া করা আমার উচিত; কারণ, সে বড় অভাগা। অপদার্থ সন্তান, জানে না, মনে ভেবে দেখেনি—গোড়া কেটে আগায় জল ঢাললে গাছ আর বাঁচে না।"

(एवी मूथ किवाहेश नहेन, कथा कहिन ना। जातिशक्क . স্বরে উপেক্রনাথ বলিলেন,—"আমি ভূলে যাব আমি কে আর দেকে? আমার বুকের ওপরকার এই চামড়াখানা তুলে ফেলে যদি দেখাবার হতো মা, তা হলে তোমার দেখাতুম-ওদের ছুরি বসানোর ফলে আমার সমস্ত পঞ্জরাস্থি ভেক্তে

রয়েছে। মা আমার, বড় ব্যথাই আমি পেয়েছি,—আমার সারা বুকে ক্ষত্ত জেগে রয়েছে। অন্ধ অকৃত জ এখন সেই ক্ষততে প্রলেপ দিতে চাচ্ছে,—সেই ভাঙ্গা হাড় ক্ষমা চাওয়ার প্রলেপ দিয়ে জুড়তে চাচ্ছে। এ কি কথনও সম্ভব হতে পারে মা ? সে একদিন আমার বড় আদরের ছেলে ছিল, একদিন তারই মুখপানে তাকিয়ে আমি সকল হারার হঃখ ভূলে যেতুম। এখন কেমন করে তার সেই মুখের পানে তাকাব মা ? তার সেই মুখের ওপর যে আমার অন্তরের সকল দৈল ফুটে উঠবে, আমার যে তথনিই জীবন্তে দগ্ধ হওয়ার ইচ্ছা জাগবে। সে মহাপাপী, তবু তাকে ক্ষমা করতুম— তবু তাকে বুকে টেনে নিতুম, যদি সে তার বাপের দেওরা দান ছুঁড়ে ফেলে না দিত। আমি তার সকল অপরাধ ক্ষমা করতে পারতুম মা আমার, যদি সে তার বাপের দানের মর্য্যাদা রাখত, যদি সে আবার বিয়ে না করত। এ বুকে যে ক্ষুদ্ধ আবেগ ফুলে ফুলে উঠছে মা আমার, যথন আমি তোদার এই সর্ববসহা মূর্ত্তিথানি দেখছি। ক্ষমা, দয়া, দব এই অবৈগে ভেদে চলে গেছে,—আমার চোথে আমার ছেলে আর কেউ নেই। মা, তোমার সিঁথার সিঁনুর অক্ষয় হোক্, এ আশীর্কাদ আমি করছি—কিন্তু সে অপদার্থ আমার কাছে মৃত আমি জানছি, আমার হটি ছেলের মধ্যে কেউই আর বেঁচে নেই।"

দারুণ মনস্তাপে তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। বৃদ্ধ আত্মসম্বরণে অসমর্থ হইয়া করতলের মধ্যে বিক্রত মুথখানা লুকাইয়া ফেলিলেন।

একটু পরেই সে ভাবটা সামলাইয়া লইয়া তিনি মুখ হুইতে হাত সরাইলেন। কণ্ঠশ্বর যথাসম্ভব কোমল করিয়া ব্লিলেন, "হাা, সে আরও কি লিখেছে জানো? সে সাংস করে আমার কাছে টাকা পাঠাতে পারে নি। তার অন্তর বৃঝি এইখানে দমে পড়েছিল যে, তার বাপ কথনও তাদের

ত্বই ভাইন্নের এক পয়সা হাতে নেবে না। সে তাই প্রকাশের কাছে টাফা প্লাঠিয়েছে। তার অর্থ আমি নেবু—তাই তুমি কি ভাব মা ? বাপের মনে এ অভিমান, এ আন্মেশ্যাদা-টুকু জ্বেগে আছে--্যে সম্ভান বাপের কথা রাখলে না, বাপকে অপমান করলে, তার কোন সাহায্য সে জীবন-সন্থে নেবে না। আমি তার দকে দেখা করতে গিয়েছিলুম মা, আমার চাকর দিয়ে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে—এই ব্যথার ক্ষত কি সহজে জুড়িয়ে যায় মা? আমার প্রত্যেক শিরায়-উপশিরায় সেই অপমানের উগ্র বিষ ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। যথন সব মনে হয়—আমার মনে হয়, আমি আত্মহত্যা করি, সন্তানের কাছ হতে যেচে নেওয়া অপমানের সব জালা মরণ **मिरिय मूर्ड रक्**षि।"

কণ্ঠস্বর উগ্র হইতে উগ্রভর হইয়া উঠিতেছিল, দেবী সঞ্জল তুটি চোথের দৃষ্টি তাঁহার মুথের উপর রাথিয়া ক্রক্তে ডাকিল, "বাবা,--"

"হাা—বড় উগ্র হয়ে উঠেছি, নামা ৈ তুমিই বল মা, আমার অপমান করে তার পর দে যে টাকা দিয়ে আমার ক্ষমা কিন্তে আদ্ছে, এতে কি রাগ হওয়ার কথা নয়? ওরা বান্তব জগৎটাকেই চিনেছে,—তাই ভাবছে, টাকা দিয়ে ক্লেহ কেনা যায়। ওরে, তাই যদি হতো—তা হলে সংসার এতদিনে মরুভূমি হয়ে যেতো,—বাপ-মায়ের মেহ-ভালবাসা তা হলে আজও শ্রেষ্ঠ স্বর্গীয় জিনিস রলে গণা হতো না। এই টাকা দেওয়ার প্রস্তাব আমার বুকের আগুণে ঘি তেল দিয়েছে—তা জানো মা। নারামণের কাছে কায়মনে প্রার্থনা করছি, তার—দেই হতভাগ্য আত্মস্থী সস্তানের এক প্রদা হাতে নেওরার আগে আমার যেন মৃত্যু হয়,—তার মুধ যেন আর আমায় না দেখতে হয়,—দে আসার আগে যেন আমি চিতায় শুতে পারি।"

দেবী গোপনে চোখ মছিতে লাগিল। ( ক্রমশঃ )

# প্রাচীন ভারতে.দৃশ্যকাব্যোৎপত্তির ইতিহাস

## শ্ৰীঅশোকনাথ ভট্টাচাৰ্য্য

মহাকারোর (epic) বিবরণ:--

এইবার আমরা প্রাচীন ভারতীয় প্রব্য-কাব্যগুলি একবার বিশেষ্ট্র ভাবে আলোচনা করিয়া দেখিব—দৃশ্য-কাব্যের প্রাচীনত্ব তাহা হইতে প্রমাণিত হয় কি না। প্রব্য ও দৃশ্য-কাব্যের পরস্পার অতি নিকট সম্বন্ধ। আর রামায়ণ ও মহাভারতই প্রায় যাবতীয় হিন্দু রূপক বিশেষতঃ নাটকের উদ্ভবের আকর স্বরূপ। এখন আমাদের অহুসদ্ধেয়,—উক্ত কাব্যন্থরে অভিনয় সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় কি না।

Hopkins সাহেব তাঁহার The Great Epic of India নামক গ্রন্থে বলিরাছেন (পৃ: ৫৫) যে, মহাভারতে এরপ বিশেষ কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে সভাপর্বের একাদশ অধ্যায়ের ষট বিংশ প্লোক মধ্যে যে "নাটক" শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়, তাহা পরের বুগে প্রক্রিপ্ত। শাস্তি-পর্বের "নটস্ত ভক্তিমিক্রস্ত যক্তে রস্তৎ সমাচরেৎ॥" ইত্যাদি শ্লোকে (১৪০ অ: ২১ শ্লোক) Hillebrandt সাহেব অভিনেত বিষয়ক স্পষ্ট উল্লেখ আছে বলিয়া দিদ্ধান্ত করেন। আবার অন্থশাসনপর্বে "চৌরাশ্চান্তোংন্তাশ্চান্তে তথাক্তে নটনর্ত্তক" পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "ভরতাদয়:।" কিন্তু Keith সাহেব এ সকল শব্দকেই pantomime সম্পর্কীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (১)

• হরিবংশ- হইতে আমরা নাটকাভিনয়ের অতি স্পষ্ঠ প্রমাণ পাই। "রামায়ণং মহাকাব্যমুদ্দেশ্যং নাটকীকৃতম্" । হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ধ, ৯০ অধ্যায়ের ৬৯ শ্লোক ইইতে জানা বায় যে, যাদবগণ বারাজনা সহযোগে দৈত্যপতি বজ্ঞনাভের সন্মুধে রামায়ণের সায়াংশ অবলম্বনে রচিত নাটক অভিনয় করিয়াছিলেন। "রস্তাভিসার" নামক আরও একংনি

নাটক তাঁহারা বজনাভের পুরীমধ্যে অভিনয় করেন। ইহাতে যথাযথভাবে . প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীও প্রদর্শিত হইয়াছিল। "কৈলাসো রূপিত\*চাপি মায়য়া যত্নন্দলৈ:"··· ( হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব, ৯০ অ: ২৯ শ্লোক ) সে অভিনয়ে (২) যাদবগণ দৈত্যগণকে সম্ভষ্ট করিয়া পুরস্কার লাভ করিয়া-ছিলেন। মায়া দারা কৈলাসপর্বত প্রদর্শন দৃশ্রপটের কারসাজি ভিন্ন আর কি হওয়া সম্ভব? আর সে সমরে দৃখ্যপটের অন্তিত্ব স্বীকার করিলে পুরামাত্রায় অভিনয়ের वांकि तश्नि कि-? এ मस्राक्ष आंत्र वितर्भ विवत्र आंह ; কে কি ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার ফর্দ্ধও আছে। "মনোবতী" নামী বারাঙ্গনা রম্ভার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন···ইহার সুস্পষ্ট উল্লেথ আছে। Keithু সাঁহেব এ সকলই স্বীকার করিয়াছেন, তবে মূলেই গোল বাধিয়াছে। তিনি হরিবংশকে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় অথবা বড় জ্বোর দিতীয় শতাব্দীর রচনা বলিতে চ'হেন। অতএব হরিবংশের প্রমাণ প্রমাণ বলিয়াই গণ্য নহে। (৩).

রামায়ণেও নটনর্ত্তকের উল্লেখ আছে। "নারাজ্যকে জনপদে প্রস্থাই নটনর্ত্তকাঃ " ( নট: স্থাধার ইতি তিলকটাকা, আযোধ্যাকাণ্ড, ৬৭ আ: ১৫ ক্লোক )। "নাটক" শক্ষটিরও উল্লেখ দৃষ্ঠ হয়…"নাটকান্ত" পরে স্মাহুর্হাস্তানি বিবিধানি চ"—অযোধ্যা, ৬৯,০। অযোধ্যাকাণ্ডে যে "ব্যামিশ্র" শক্ষ ( ১, ২৭ ) পাওয়া যায় তিলকটাকায় তাহার অর্থ করা হইয়াছে—"প্রাক্বতাদিভাষামিশ্রিত নাটক।" কিন্তু অধ্যাপক

<sup>(</sup>১) ইহা চাড়া "রঙ্গাবতরণ" (১২।২৯৪।৫) শব্দটি যে শান্তিপর্বের্ব পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে Keith কি বলেন? ইহার বিশেষ আলোচনা "রূপদক্ষ না শিল্পাঁ" নামক মদীয় প্রবন্ধে (নাচঘর, তথ্য বর্ধ, ১১ঁশ, ১২শ, ১৩শ সংখ্যা) দ্রষ্টব্য।

 <sup>(</sup>২) "পাদোদ্ধারেণ নৃত্যেন অধৈবাভিনয়েন চ।
 তৃষ্ট্র্পানবা বীরা ভৈমানামতিতেজসাম্॥ ৩২॥
 তে দহর্বস্তম্থানি রক্ষাস্থাভরণানি চ।"…(৯৩ অধ্যার)

<sup>(</sup>৩) ইহাই কি ঠিক ? পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ধারণা যে, খ্রীষ্টজন্মের পূর্ব্বে ভারতে কোন সভ্যতা প্রচলিত ছিল না। অবশু তাঁহাদের এরপ ধারণা হওয়া আশ্চর্য্য নহে। যেন তেন প্রকারেণ ভারতীর সভ্যতার যাবতীয় নিদর্শন খ্রীষ্টজন্মের পরে তাঁহারা টানিয়া নামাইতে চেষ্টা করেন ক্ষতি নাই…তবে ছিড়িয়া না যায়!

Keithএর মতে এ সকল পাঠ প্রক্রিপ্ত; কি হেতু প্রক্রিপ্ত, তাহার তিনি মোটেই উল্লেখ করেন নাই।

পক্ষান্তরে তাঁহার মতে এই মহাকাব্যন্তরের পাঠ, প্রবণ ও তাহার অঙ্গীভূত কথকতা গইতে দৃশ্যকাব্যের সৃষ্টি। মহাকাব্য-আর্ত্তির প্রথা অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত। কাম্বোডিয়া রাজবংশ সম্পর্কীর সোম শর্মা নামক জনৈক ব্রাহ্মণ কোন দেবমন্দিরে নিত্য পাঠের নিমিত্ত "ভারতে"র একথানি সমগ্র পুঁথি প্রদান করিয়াছিলেন (খুষ্টীয় মমশতাব্দীর প্রারম্ভে)। ঐ সময়েরই কবি বাণভট্ট তাঁহার কাদম্বরী গ্রন্থে শিবমন্দিরে মহাকাব্য পাঠের রীতির উল্লেগ করিয়াছেন। স্বয়ং রাজ্ঞীও পাঠ প্রবণ করিতেন, ইগার বর্ণনাও উহাতে দৃষ্ট হয়। চারি শত বংসর পরে কাশ্মীরী কবি ক্ষেমেন্দ্র ঐ রীতির প্রশংসা করিয়াছেন। আর এখনও কেবল দেবমন্দিরে নহে, প্রত্যেক গ্রামে কোন বর্দ্ধিয়্থ হিন্দু ভদ্দ গৃহস্থের বাটীতে, তিন চারি বা ততোধিক মাস বাাপিয়াকথক দ্বারা সমগ্র ভারত প্রবণের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। আর্ত্তিকারকর্ণণ সাধারণতঃ তুই ভাগে বিভক্ত—

(২) পাঠক—খাঁহারা শুধু মূল গ্রন্থ পাঠ করেন;
(২) ধারক—খাঁহারা দেশী ভাষার সাহায্যে সাধারণকে
পঠিত অংশটুকু বৃঝাইয়া দেন। ইহা হইল সাধারণ পাঠের
নিরম। কোন কোন হলে ধারক থাকেন না। পাঠকই
স্বয়ং উভয় কার্য্য সম্পন্ন করেন। কথকতা বা রামায়ণ গান
প্রভৃতি একটু অন্ত ধরণের। এগুলি সাধারণতঃ দেশী
ভাষায় চলিয়া থাকে। তাহাঁ ছাড়া, এগুলির ভিতর একটু
অভিনয়ের ভাবও বর্ত্তমান থাকে। যথা, রামের রাজ্যাভিষেকের
সময় মপ্তপটি রাজসভার মত স্থসজ্জিত করা হয়; মূল কথক
বা গায়ক সাধারণতঃ রামের ভূমিকা গ্রহণ করেন। ইহাতে
মৃত্য গীত বাত্তাদিও প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে। পাঠ
কার্য্যে এ সকলের অভাব। স্কতরাং পাঠ-প্রণালীকে কথকতা
অপেক্ষা প্রাচীন বলাই উচিত; এবং এই কথকতা অভিনয়ের
. আদি—ইহা Keithএর অভিমত।

দাঁচীতে যে Bas-relief পাওরা গিরাছে, তাহাতে এরপ একদল কথকের মূর্ত্তি পোদিত আছে। এ জিনিসটি খুই জন্মের পূর্ববর্ত্ত্বী সময়ের বলিয়া পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন। ইহার মধ্যেও নৃত্য, গীত ও অঙ্গসঞ্চালনের আভাষ পাওরা যায়। কেবল গতচুর্গকের যা' অভাব। সেইটুকু বর্ত্তমান থাকিলেই দৃশ্যকাব্যের সহিত কথকতার আরু কোন প্রভেদ থাকে না। রামচন্দ্রের সভার কুশ ও লব কর্ত্ক রামারণ গানের বৃত্তান্ত কথকতার যুগে—কথকতার অন্তকরণেই গৃহীত ও রামারণ, মধ্যে প্রক্রিপ্রক্রপে স্নিবেশিত হইরাছে—ইহাই Keithএর ধারণা।

নটের (Comedian অবশ্য) যে সকল পর্যায় পুরের মুগে পাওয়া যায়, "ভারত" (ভরতপুত্র) তাহার একটি। এই "ভারত" শব্দের অপভ্রংশ আধুনিক "ভাট"। কাব্য আর্ত্তি করা, বড় বড় রাজারাজড়ার কুলজীর পুঙ্ছামুপুঙ্ছা গোঁজখবর রাখা, বিবাহের সম্বন্ধাদি স্থির করা—ইহাদিগের কার্যা। রাজপুতানার চারণগণও সমশ্রেণীর। সাধারণতঃ ইহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া গণা হ'ন—তবে শুদ্ধ ব্রাহ্মণ নহেন—পতিত। কেন পতিত গইলেন তাহার অনেকর্মপ ইতিহাস পাওয়া যায়; তাহার মধ্যে ভরতপুত্রগণেব অধিশাপে পাতিতার কথা বিশেষভাবে শ্বরণ রাখা উচিত।

Keithএর দিদ্ধান্তামুদারে এই "ভারত"গণ 'ভারত' শাথার চারণ কবি মাত্র (thapsodes)। ইহাদিগের পৃথক্ অগ্নি ও পৃথক্ হবোর উল্লেখ ঋগেদে পাওয়া যায় (৪)। তাঁহারাই ধীরে ধারে মহাভারতের স্বষ্টী করিয়াছেন। অতএব বর্ত্তমান মহাভারত কবিবিশেষের রচনা নহে—বহুব্যক্তির রচনার সমষ্টিমাত্র। মহাভারত রচনা যথন সম্পূর্ণ হইল, তথনই এই ভারতগণ অভিনয় কর্ম্মের

"কুশীলব" বলিয়া নটের আর একটি পর্যায় শব্দ আছে।
এ শব্দটি রামচন্দ্রের যমজ পুত্রহার কুশ ও লবের নাম একীকরণে উৎপন্ন বলিয়া অনেকে বিশ্বাদ করেন। তাঁহাদের
মতে ইহারা ছই ভাইই আদিম অভিনেতা; অতএব
তাঁহাদিগের শ্বতিরক্ষার নিমিত্ত কুশীলব শব্দের স্ষষ্টি। এছলে
হন্দ সমাদটি একটু অভ্ত রকমের। প্রথম পদটি দেখিলেই
সহসা মনে হয়, উহা জীলোকের নাম। পরবর্ত্তী রুগে যখন
নটগণের শ্বভাবচরিত্র অত্যন্ত কলুষিত হইয়া পড়িল, তখন
স্বর্গনিক পণ্ডিতগণ ইহার ব্যাখ্যা করিলেন—( কুশীলব = কুশীল-ব ) কুৎসিত-শ্বভাবসম্পন্ন। কিন্তু এরূপ ব্যুৎপত্তিই বা
কিরূপে য়ন্তব হয়, তাহা আমাদিগের ধারণায় আইসে না।

<sup>(8)</sup> Macdonell and Keith, Vedic Index, ii, 94 ff.

Weber (বৈদিক) "শৈলুষ" ও "শিলালিন্" শশ্বেদ্ধ সহিত কুশীলবের সম্বন্ধ আবিষ্কারে প্রয়াস পাইয়াছেন বৃট্টে, কিন্তু সে চেষ্টা বৃগা ্বি)। পক্ষান্তরে, আমরা এরপ সিদ্ধান্তও করিতে পারি যে, নটগণ চিরদিনই দৃষিত চরিত্র; স্থতরাং তাহাদিগকে 'কুশীল-ব' বলা হইত। অথচ পাঁছে এই গালাগালিতে তাঁহারা কুদ্ধ হ'ন, এই ভয়ে সহদর্যণ উক্ত শব্দি কুশ ও লবের নাম একীকরণে উৎপন্ন বলিয়া প্রকাশ্যে ব্যাখ্যা করিতেন। এ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ কোথাও নাই। যে কোন পক্ষকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

#### ব্যাকরণের বিবরণঃ—

এইবার ব্যাকরণ শাস্ত্রের পালা। পাণিনীয় অস্টাধ্যারীর মধ্যে কয়েক স্থলে "নটস্ত্র" শব্দ ও "নট" শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কয়েকটি নিমে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

- (১) পাঝাশর্যশিলালিভ্যাং ভিক্ষ্নটস্ত্রেয়োঃ (৪।২।১১০),
- (२) कर्मन क्रभाशां मिनिः ( ।।।>>> ),
- (৩) ছন্দো গৌক্িথকযাজ্ঞিক বছবচ নটাঞ্যঃ

( ८। १) २३ ), हेजाि ।

বেল্ভাল্কর মহোদয় বলেন যে, এই নটস্ত্ত্রন্থয় নিশ্চয়ই
ভরতনাট্য শাস্ত্রেরপ্ত পূর্ববর্ত্তী (৬)। প্রাসিদ্ধি আছে যে,
এই নটস্ত্রন্থয় শিলালিন্ ও কুশাখ কর্তৃক রচিত। অধ্যাপক
Levi ইহার মধ্যে বেশ একটু শ্লেষ দেখিতে পাইয়াছেন;
কুশাখ বলিতে বুঝায় "যাহার অখ কুশ" অর্থাৎ তুর্বল, অথচ
কুশাখ একজন প্রসিদ্ধ ইন্দোইরেণীয় বীর। শিলালিন্ অর্থে
শিলাশায়ী; আবার শতপথবাদ্ধণের তুয়োদশ কাণ্ডে
শিলালীর নাম পাওয়া যায়; তাহা ছাড়া "শৈলালিব্রাহ্মণে"রপ্ত উল্লেখ আছে।

উক্ত স্ত্রে "নাট্য" শব্দের অর্থ বৃত্তিকার করিয়াছেন, "নটানাম্ ধর্ম আমায়ো বা"। কিন্তু Keith এ সকল স্থলেও "নট" শব্দের অর্থ করিতে চাহেন "pantomime"। তাঁহার পক্ষে যুক্তি এই যে, এষ্টিপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে (৭) পাণিনির বৃগে ভারতে অভিনয় ইইত এরপ কোন প্রমাণ নাই। Weber সাহেব আরও এক ধাপ উচাইয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, যেহেতু হত্র তিনটি মহাভাষ্যমধ্যে ব্যাখ্যাত হয় নাই, অতএব উহারা প্রক্ষিপ্ত। এ সকল মতবাদকে হাসিয়া উড়ানই স্কর্দ্ধির কার্য্য।

মোটের উপর আমরা অন্তমান করিতে পারি যে, এছিপূর্বে পঞ্চম শতানীতে অভিনয় ভাবতে বেশ উন্নতি লাভ
করিয়াছিল। অভিনয় সম্বন্ধে গ্রন্থাদিও রচিত হইয়াছিল।
শিলালী pantomime সম্বন্ধে স্ক্রে রচনা করিয়াছিলেন ইহা
যদি বড় বড় পণ্ডিতগণ বিশ্বাস করিতে চাহেন, করুন; কিন্তু
আমাদের উহা শ্বরণ করিলেও হাসি পাইয়া থাকে।

ভগবান্ মহাভাম্যকারেব অন্ধরোধে Weber পাণিনির উক্ত স্থাত্তর প্রক্রিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই পতঞ্জলির স্বমুথ নি:স্ত বাণী ত' আর অগ্রাহ্য করিলে চলিবে না। এই প্রসঙ্গে ব্যাকরণ লইয়া একটু আলোচনা করা আবশ্যক। প্রকৃত বিষয়ের সহিত ইহার বিশেষ্ক কোন সম্বন্ধ নাই; তথাপি গোড়া হইতে সকল কথা খুলিয়া না বলিলে স্পষ্ট বুঝা বাইবে না। এই জন্মই এ নীরস প্রসঙ্গের অবতারণা।

পাণিনির একটি স্ত্র আছে "মনগতনে লঙ্" (৩২১১১১)। ইহার সরল অর্থ "আজ ঘটে নাই এমন অতীত ঘটনা ব্যাইতে "লঙ্" প্রয়োগ হয়।" মহর্ষি কাত্যায়ন ইহার উপর বার্ত্তিক করিলেন "পরোক্ষে চ লোক-বিজ্ঞাতে প্রয়োক্তর্নুর্দর্শন বিষয়ে লঙ্ বক্তব্যঃ।" সাধারণতঃ পরোক্ষ অতীত ব্যাইতে "লিট্" প্রয়োগ হয়। কিন্তু লোক-বিজ্ঞাত পরোক্ষ অতীত, অথবা ব নাকারীর নিজের চোথে দেখা. জিনিসের বর্ণনা সময়ে লিট্না হইয়া লঙ্ হইবে। এন্থলে মহাভান্থকার উদাহরণ দিয়াছেন, "অরুণদ্ যবনঃ সাকেত্রু" (৮)। আবার সাধারণ-পরোক্ষে লিট্, "প্রযোক্ত্রু-দুর্শন বিষয় ইতি কিমর্থন্ ? জ্বান কংসং কিল বাস্ক্রুদেবঃ।" —মহাভান্থ—(৩২১২)

<sup>(</sup>e) Hist. of Ind. Lit. p. 197, Footnote.

<sup>(</sup>৬) Goldstuckerএর পাণিনির সময় থুঃ পুঃ ৮ম শতাব্দী। ইহা
থাঁহারা মানেন না, তাঁহারাও পাণিনিকে অন্ততঃ থুঃ পুঃ ৫ম শতাব্দীতে
ফলিয়া থাকেন। কোন্ যুক্তি বলে Keith তাঁহার বয়স আরও কমাইলেন
(৮) ইহা হই
তাহার উল্লেখ নাই। যাহা হউক, Weberএর মত' তিনি যে পাণিনিকে
কারের চোপে দে
খ্রীষ্ট্রীয় বিতায় শতাব্দীতে লইয়া যান নাই, ইহাই আমাদের সৌভাগ্য।

<sup>(1)</sup> Vide History of Indian Literature, Weber, pp. 217—221.

<sup>(</sup>৮) ইহা হইতে বুঝা যায় যে, যবন কর্জুক সাকে ভাবরোধ মহাভান্ত-কারের চোপে দেখা। ইহা হইতেই পতঞ্জলির সময় ন্মিণীত হইয়াছে— যঃ পূঃ দিতীয় শতাশী।

কিন্ত ইহাতেও গোল মিটিল না। "হেতুমতি চ" (তাচাহও), এই স্ফ ব্যাথ্যা কালে তিনি দেখাইয়াছেন যে; সাধারণ পরোক্ষ অতীত ব্ঝাইবার জন্ম বর্তমান (লট্) ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে (৯)। কিন্নপে ইহা সন্তবে? কেবল সেই পরোক্ষ অতীত ঘটনার অভিনয় বর্তমান সময়ে প্রদর্শিত হইতে থাকিলে এইরূপ বর্তমান দারা অতীত বর্ণনা সম্ভব। ভাষ্যকারের উক্তি নিমে উদ্ধৃত করা গেল—

"ইং তু কথং বের্ত্তমানকালতা, কংসং ঘাতরতি বলিং বন্ধর্তীতি। চিরহতে চ কংসে চিরবদ্ধে চ বলৌ। অত্রাণি ব্রুলা; কথম্? যে তাবদেতে শৌভিকা (শোভানিকা—ইঙি পাঠান্তরম্) নামৈতে প্রত্যক্ষং কংসং ঘাতরন্তি, প্রত্যক্ষং চ বলি বন্ধরন্তি। চিত্রেম্পুদ্র্গাণুণী নিপতিতাশ্চ প্রহারা দৃশ্রন্তে কংসস্থা কৃষ্ণস্থা চ (? কংসকর্ষণ্যশ্চ)। গ্রন্থিকেম্ কথম্? যত্র শব্দগ্রন্থারং (শব্দগড়ুমাত্রং) লক্ষ্যতে? তেহপি হি তেষামুংপত্তিপ্রভূত্যা বিনাশাদ্ বৃদ্ধি-(ঋদি?) ব্যাচিক্ষাণাঃ দন্তো বৃদ্ধি বিষয়ান্ প্রকাশয়ন্তি। আতশ্চ সতো ব্যামিশ্রো হি (ব্যামিশ্রিতাশ্চ) দৃশ্রন্তে। কেচিৎ কংসভক্রা ভবন্তি, কেচিম্বাস্থাভবতি, কেচিম্বাস্থা ভবতি, কেচিম্বাক্রম্থাঃ।…"

—মহাভাষ্য—( ৩) ১)

এই ভাষ্যাংশ Weber পাশ্চাত্যদেশবাসিগণকে প্রথম দেখাইবার পর প্রাচ্য বিভাবিৎ পণ্ডিতগণের মধ্যে একটা মহা হলস্থল পড়িয়া গেল। কংসবধ বা বলিবন্ধন ত' অতি প্রাচীন কালের ঘটনা। সে স্থলে বর্ত্তমান প্রয়োগই বা হয় কিরূপে? Keith ভাষ্যকারের সমাধানের এইরূপ অর্থ করিরাছেন—

ঘটনা অতীত হইলেও যেখানে বর্ত্তমান প্রয়োগ হয়,
বুঝিতে হইবে দেখানে প্রকৃত ঘটনার সহিত বক্তার কোন
সম্পর্ক নাই; তিনি উহা বর্ত্তমানের উপযোগী করিয়া বর্ণনা
করিতেছেন মাত্র। এইরূপ বর্ণনা সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর
শিল্পী তিন বিভিন্ন প্রকারে করিতেন। (১) শৌতিক
বা শোভনিক—ইঁহারা মৃকভাবে আদ্বিক অভিনয় মাত্র
করিতেন। (২) চিত্রকর—ইঁহারা ছবি আঁকিয়া বর্ণনার
কার্য্য করেন। (৩) গ্রান্থিক—ইঁহারা কেবল বাচিক

বর্ণনা রা আর্ত্তি করেন; ইহা অনেকটা কথকতার মত।
তাহা ছাড়া ইহারা প্রায়ই ছই দলে বিভূক্ত হইরা পালা
গাহিতেন—একদল কফভক্ত ও রক্তমুখ ত্রুপরদল
কংসভক্ত ও কালমুখ। কোন কোন গ্রন্থে রঙ উন্টান
আছে; কিন্তু তাহা ভূল। যথাক্রম গ্রহণই উচিত।

অধ্যাপক Luders শোভনিক শব্দের ব্যাথ্যা করিরাছেন "ছারাচিত্রপ্রদর্শক।" ইহা যে অত্যন্ত ভূল তাহা বলাই বাছল্য। কারণ, প্রদীপকার কৈর্ঘট উহার অর্থ করিরাছেন,—"শোভিকা ইতি। কংসাত্ত্মকারিণাং নটানাং ব্যাথ্যানোপাধ্যারাঃ। কংসাহ্মকারী নটঃ সামাজিকৈঃ কংসবৃদ্ধ্যা গৃহীতঃ কংসো ভাল্মে বিবক্ষিতঃ।" Levi ইহার অর্থ না বৃথিরা শোভিককে 'নাট্যাচার্য্য' বলিরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

বস্ততঃ Luders সাহেব ইহার যাহা অর্থ করিয়াছেন, তাহাই ঠিক—"মৃকাভিনয় যাহারা দর্শকগণের নিকট ব্থাইয়া দেয়, তাহারাই শৌভিক।" তথাপি ইহা হইতে ছায়াচিত্রের আভাষ কিরুপে পাওয়া যায় তাহা বলা কঠিন। বোম্বাই ও মথুরার ঝাকীদিগের মধ্যে এরূপ অভিনয় প্রচলিত ছিল বলিয়া শুনা যায়। কিন্তু Keith এ অর্থ স্বীকার করেন না। তিনি বলেন যে, কৈয়ট সম্ভবতঃ সাম্প্রদায়িক অর্থ জানিতেন না, তাই ঐরূপ অর্থ করিয়াছেন। বস্তুতঃ শৌভিকগণ Pantomimist। তিনি বলেন যে, এইজক্তই শৌভিকগণ কাব্যমীমাংসায় রজ্জুনর্ভক ও কুস্তীগিরদিগের সহিত এক শ্রেণীর বলিয়া উল্লিখিত ইইয়াছে। আর Weberএর মতও তাঁহার সিদ্ধান্তের অমুকুল। এই প্রসঙ্গে তিনি Liiders ও Winternitz কে ভয়ানক আক্রমণ করিয়াছেন।

তিনি বলেন যে, কি শোভিক, কি চিত্রকর, কেইই
মৌথিক বর্ণনা করিতেন না। শোভিকগণের অঙ্গসঞ্চালন ও
চিত্রথরগণের জীবনামুরূপ চিত্রই বর্ণনার কার্য্য করিত। নিজ
বাক্য সমর্থনের জক্ত তিনি হরদত্তের টীকা উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"যেৎপি চিত্রং ব্যাচক্ষতেংয়ং মথুরাপ্রাসাদোৎয়ং কংসোহয়ং ভগবান বাস্থদেবং প্রবিষ্টএতাঃ কংসকর্ষিণাো রজ্জব এতা উলার্গ নিপতিতাশ্চ প্রহারা অয়ং হতঃ কংসোহয়মারুষ্ট ইতি; তেহপি চিত্রগতং কংসং তাদৃশেনৈব বাস্থদেবেন বাতরস্তি। চিত্রেহপি হি তদ্ব্দিরেব পশ্যতাম্। এতেন চিত্রশৈশকা ব্যাখ্যাতাঃ।"

<sup>(</sup>a) ইহা মহর্ষি কান্ত্যায়নের উপর ভাক্তকারের আক্রেপ মাত্র।

ইহা হইতে বোধ হয়, যেন চিত্ৰগুলি জীবন্ত হইয়া লেখকের, পঁকে চিত্র বুঝাইয়া দেওয়া নিতান্ত অসকত ব্যাপার্র না হইলেও, এন্থলে সেরূপ ব্যাপার মহাভাম্বকারের অভিপ্রেত নহে, ইহাই বুঝিতে হইবে। অক্সথা হরদতের উক্তি বার্থ।

ইহারই উপর নির্ভর করিয়া Keith শৌভিকগণকে মৃক্ অভিনেতা বলিয়াছেন। তাহারা দর্শকগণের চোথের সমিনে প্রত্যক্ষ কংসবধের অভিনয় করিত বটে, কিন্তু সে অভিনয়ে যে কথোপকথন চলিত ইহার কোন উল্লেখ নাই। সেজস্য তিনি ইহাদিগকে পুরা অভিনেতা বলিতে রাজী নহেন। এথানেও Pantomime সিদ্ধান্ত তিনি চালাইতে চাহেন, তাহা বলাই বাহুল্য।

শৌভিকগণ রঙ্গমঞ্চে কথা কহিত কি না, বলিতে পারি না ; তবে মহাভাম্যকার যে নট ও নটন্ত্রীগণের কুৎসিত চরিত্রের বিষয় বিশেষভাবে অবগত ছিলেন, এ প্রমাণ আমরা দিতে পারি। এন্থলে শৌভিক শব্দের প্রয়োগ নাঁই সত্য, কিন্তু নট শব্দের প্রয়োগ আছে—

"তদ যথা নটানাং স্ত্রিয়ো রঙ্গং গতা যো যঃ পচ্ছতি কস্ত যুয়ং কন্ম যুয়মিতি তং তং তবেত্যাহঃ। এবং ব্যঞ্জনাম্মপি যস্তা যস্তাচঃ কার্য্যমুচ্যতে তং তং ভজন্তে।"

ইহা বেশ অন্তুমান করা যায় যে, নট ও নটস্ত্রীগণ পরস্পর রঙ্গমঞ্চে কথাবার্ত্তা কহিত : এবং মহাভাষ্যকার অভিনয়ের কথা বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। Keith শেষে এ কথা অনিচ্ছায় স্বীকারও করিয়াছেন; কোন দৃশ্যকাব্যের নাম পতঞ্জলি উল্লেখ করেন নাই বলিয়াই যে তিনি দৃশ্যকাব্যের স্থিত পরিচিত ছিলেন না, একথা Keith বলিতে সাহস করেন নাই।

এইবার গ্রন্থিকদিগের **টীকাকারগণের** কথা। পদাস্কার্মসরণে গ্রন্থবাকারক বলিয়া. Luders গ্রন্থিক শব্দের অর্থ করিয়াছেন। Dr. Dahlmann ইহাদিগকে প্থরিবাজক চারণ (cyclic rhapsodes) বলিয়াছেন। •ইহারা যে আরুত্তি করিত তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে আরুত্তি ব্যতীত আর কিছুই করিত না, এ অর্থ করিলে ..চুই দলে বিভক্ত হওয়া ও রঙ মাথার কোন উপপত্তি হয় না। কোন কোন পণ্ডিত দর্শকগণের মধ্যে তুইদলে ভাগ কল্পনা কৃষ্ণভক্তের দল ভরে কৃষ্ণমুখ ও কংসের • পক্ষপাতিগণ ক্রোধে রক্তমুথ হইতেন। অথবা রুফভক্তগণ ঘুণায় কৃষ্ণমুখ ও কংসভক্তগণ জিঘাংসায় রক্তমুখ হইতেন। এরপ অর্থ নিতান্ত অসঙ্গত। ধর্মপ্রাণ হিন্দুর দেশে, সে

ক্ষোপাসমার যুগে দর্শকগণ যে কংসভক্ত হইতেন, এরূপ আপনাদিগের পরিচয় আপনারা প্রদান করিত। চিত্র- • মনে করাও হাস্তজনক। বিশেষতঃ ভাষ্মের সংস্কৃত হইতে স্পষ্টই<sup>®</sup>বোধ হঁয় যে, বিভাগ গ্রন্থিকগণের মধ্যে। তাহারাই মুথে রঙ্মাথিয়া তুইদলে বিভক্ত হইত। স্তরাং কেবল আরুত্তিই তাহাদের কার্য্য ছিল না। কৈয়ট ইহার পর্য্যায়-ধরিয়াছেন। · ডাঃ নিশিকান্ত 'কথক' শব্দ চটোপাধাৰ ইহাদিগকে কথক ও Greek. Rhapsodist-গণের শ্রেণীতে ফেলিয়াছেন।

> কোন্ দল কোন্ বৰ্ হইতেন, তাহা লইয়া অনেক মতভেদ আছে। Hillebrandt সাহেব দলবিভাগ গ্রন্থিকগণের মধ্যেই স্বীকার করেন, ভবে তাহারা রঙ্ মাথিত না, ইহাই তাঁহার অভিমত। যে দল যে রসের অভিনয় করিত, সে দলকে সেই বর্ণে রঞ্জিত বলিয়া • কল্পনা করা হইয়াছে—ইহাই তাঁহার সিদ্ধান্ত। ইহা সম্ভব *হইলে*ও হইতে পারে। কিন্তু Kielhorn সম্পাদিত মহাভাষ্ট্রের পাঠ গ্রহণ করিয়া তিনি বলেন যে, কংসভক্তের দল ক্রোধে রক্তমুখ ও ক্বঞ্চতক্রের দল ভয়ে কৃষ্ণমুখ হইতেন। ইহা অসম্ভব। চিরবিজয়ী ক্লফভক্তের দল বরং ক্রোধে রক্তমুথ ও হক্তমান কংসভক্তের দল ভয়ে ক্লফ্র্মুখ হইতেন—ইহাই সঙ্গত। আমরা তদমুরূপ পাঠই উদ্ধৃত করিয়াছি। যাহাই<sup>\*</sup>হউক, এ স্থলে রসের বর্ণবিচারের আবশ্রকতা কিছুই নাই িভগবান মহাভাষ্য কারের যুগে রঙ্মাথিয়া অভিনয়ের ধারা প্রচলিত ছিল—ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। বিশেষতঃ কেবলমাত্র আবৃত্তিকারক বলিয়া গ্রন্থিক শব্দের ব্যাখ্যা করিলে "প্রত্যক্ষং" শব্দটি বার্থ হইয়া যায়। (১০)

## 🌣 ধর্ম্ম ও দৃশ্যকাব্যের উৎপত্তি

Keith মোটের উপর স্বীকার করিয়াছেন যে, পতঞ্জলির সময় রঙ্গমঞ্চের অন্তিত্ব ছিল। দৃশ্যকাব্যের উপাদানও যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল। নটগণ কেবল আবুদ্তি করা ছাড়া গানও গাহিত। "নটস্তভুক্তম্"—নটের ভোজন, নটের ক্ষুধা তথন খুব প্রাদিদ্ধ। উত্তমমধ্যমও তাহার ভাগ্যে বেশ জুটিত। পুরুষ হইয়া যথাযোগ্য সাজসজ্জা করিয়া ব্রীলোকের ভূমিকা গ্রহণও তথন বেশ প্রচলিত ছিল। এই শ্রেণীর নটকে "ক্রকুংস" বলিয়া ভাষ্যকার উল্লেথ করিয়াছেন। (১১) তবে ইহা হইতে এরূপ ধারণা করা যাইতে পারে যে, তথনও স্ত্রীলোক লইয়া অভিনয় করা ততটা প্রসিদ্ধিলাভ করে নাই। ভারতীর্য দৃশ্যকাব্য তথনও শিশু।

<sup>(3.)</sup> Sanskrit Drama, P. 36. Footnote.

<sup>(</sup>১৯) ৬।৩।৪৩

# দাগরপারের চিঠি

## শ্রীপরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত

শান্তিদি,

আজ প্রায় মাস তিনেক হোল এখানে এসেটি। এদিনের মধ্যেও তোমার কাছে একটা পৌছা সংবাদ পাঠাইনি—মনে মনে হয় ত খ্ব চটে গেছো! কিন্তু এখানে এসেই এমন হৈ চৈ আর হটুগোলের মধ্যে পড়ে গেলুম যে, তোমার কাছে আর চিঠি লিখ্বার ফুরস্থৎ করে উঠতে পারি নি! আশা করি আমার এই গাফিলতিটা মাপ করে নেবে।

তোমার কাছে দেরী করে চিঠি দেবার আর একটা কারণও আছে। আদ্বার সময় বলেছিলে—'বিদেশে গিয়ে কী আর পাড়াগাঁয়ের এই বোনটীকে মনে থাক্বে!' এতে আমার যা রাগ হয়েছিল—কী বল্ব! এদিন হয় ত রাগ করেই চিঠি দিই নি ভেবেছিলুম, তোমার নিকট চিঠিই লিথব,না। তুমি আমার কে! আমার জাঠতুতো বোনের জা। ভায়ী ত নিকট সম্পর্ক,—তার কাছে আবার চিঠি! কিন্তু কী গেয়ো!—ছদিন য়েতে না য়েতেই তোমার দেই ছাই,মী-ভরা চোথ ছটো কেবলি মনে পড়তে লাগলো।—কী বল্ব—এক দিন তোমার স্বপ্নেও দেখে ফেরুম! ব্য়লুম, আজ এই হাজার হাজার মাইল দ্রে থেকেও স্ক্র বাংলার বিজন পালীর এক নিভৃত কোণের একটী স্লেহময় হাদয়ের আশীর্বাদ পাছিছ। তাই আজ বিশেষ কোরে সময় কোরে নিয়ে তোমার নিকট এই লখা চিঠি লিখতে বসলুম।

আস্বার সময় বলেছিলে, বিদেশে গিয়ে নিশ্চয়ই মেম বিয়ে করে আন্ব। ধ্যেৎ, মেম বিয়ে করতে যাবো কোন্ ছ:বে? এসব মদা মদা মেয়েগুলোকে দেখলে আমাদের মতো ছা'পোষা বাঙালী প্রাণ যেন জল হয়ে যেতে চায়—তার উপর আবার বিয়ে! আর এদের অনেককেই আমার মোটেই স্থলার মনে হয় না। বাস্তবিক দিদি, তোমার পাশে যদি এদের দাঁড় করানো যায়, তবে মনে হয়, যেন এরা এক একটা শক্ষিনী!

স্কৃতেই বড় বাজে বকুনি আরম্ভ করপুম !—কী করব, জানোই ত,—চিরদিনই আমি একটু ছ্যাব্লা রক্ষের। একবার বক্বক করবার স্থবিধে পেলে শ্রোতার নাড়ী ্ধরে টান দিয়ে তবে ছাড়ি! কিন্তু তুমি ত আর আমার তেমন দিদি নও, তাই তোমার কাছে যা-খুসি তা লিথতেও মোটেই ভয় হয় না। দেশে থাক্তে আমি কী রকম গল্প করতুম, আর তুমি কেমন তন্ময় হয়ে ভন্তে—মনে আছে ত! বিশেষতঃ এক দিনের কথা,—জীবনে তা' ভোল্বার নয়—অই যে রাল্লাঘরে বসে গল্প করছিলুম, আর রাধতে রাধতে তোমার ডালই পুড়ে গেলো,—তোমার বোধই নেই—শেষে মান্রমার কী বক্নিটাই না থেতে হলো! মনে আছে ত!—আমি কিন্তু ভূলি নি, ভূল্বও না।

তুমি হয় ত ভাবচো, কী হন্ট, ছেলে বাবা, এত কথাও় মনে রাথে! আর আমিও বলি—তুমিও ত কম হন্ট, নও দিদি,—কবে এক দিন থেজুরের রস চাথতে দিয়েছিলে, আর পী পড়েয় আমার জিব কামড়ে ধরেছিল,—সে কথা ত ক'দিন বলেছ। যা' হোক্, তোমার সঙ্গে এথন মিল,—এত দূর দেশে থেকে ঝগড়া ত আর করা যায় না।

এই ক'দিনেই দেশের জন্ম মনটা কেমন করচে। প্রথম বেদিন এলাম, সেদিন সেই অবিশ্রান্ত কোলাহলে কাণটা বেন ঝালাপালা হয়ে গেলো; সারাদিন নিষ্ণেস ফেলবারই ফ্রস্থ পেলাম না। তার পর যে বাসার উঠল্ম, তাদের অভ্যর্থনার চাপে দম বন্ধ হওয়ার যো আর কী! বাসার ছেলে-মেয়েরা যেন নেহাৎই একটা নতুন জিনিস দেখলে—কেবলই কৌতূহলের সঙ্গে আমার দিকে চাইতে লাগলো! তথন আমার এমন লজ্জাই করছিলো, কী বল্বো। তার পর মুথ ফুটে ত্থএকটা কথা বল্তে স্কর্ফ করলাম যথন, তথন ত্থএকজন আড়ালে থেকে মুচ্কি মুচ্কি যা হাসি! এখন অবিশ্রি আমি এক রকম পুরোনো হতে চলেচি।

এদের কতকগুলো জিনিস ভারী স্থলর ! এরা বেশ চট্পটে, ভোমাদের মতো জব্থবু নর মোটেই। গাড়ীতে চড়তে গেলে পা ফদ্কে পড়ে না মোটেই, বা পোট্লা পুটুলি বাধতে গিয়ে ট্রেন ফেল করে বসে না। তা ছাড়া ছনিয়ার পিব খবরই রাখে যেমন, ঘরের কাজেও তেমি স্থনিপুণ।

এই তোমাু, ঘর, আমি একটু অবাক্ই হয়েছিল্ম,—এম্নি চমৎকার করে সব সাজানো-গুছানো; একেবারে যেন ছবির মত। শুন্লুম, তার মেজ মেয়ে 'হেলেন' সাঞ্জিয়ে দিরে গেছে। আর খাবার টাবারও যা তৈরি করে, তাও বেশ চমৎক্রার ।

আমার কিন্তু তোমার হাতের সরুচাকুলি, নারকেলপুলি খেতেই বেণী ভালো লাগে। আসবার সময় মা যে আমসত্ব দিয়ে দিয়েছিলেন, তারই থানিকটা ছিল। এদের দেওয়ায়,— চেথে দেখে, একেবারে লাফিয়ে বল্লে, 'স্তেন' 'স্তেন' অর্থাৎ কি না চমৎকার ৷ একটা ছোট ছেলে—ফ্রিট্জ, ঘুরে ঘুরে আমার ঘরে এদে চুপি চুপি আমসত্ব চাইত, আর পেলে পরই গুটুলি পাকিয়ে টুপ করে মুথে পুরে দিব্যি সাধু মাত্র্যটীর মতোঁ এম্নি গম্ভীরভাবে চলে যেতো যে, মনে হলে হাসি পায়।

আর এই হেলেন্ ঠিক তোমারই মড়ো দেখ্তে—তবে একেবারে ফ্যাকাদে সাদা! আর তুমি,—দে ত তুমিই জানো! তবে হেলেন আমায় এমন যত্ন করে,—মনে হয় থেন শাস্তিদির হাতের দেবাই পাচ্ছি। তোমার কথা তাকে বলেচি। সে ত শুনে মহা খুসী! তোমার সম্বন্ধে খুঁটে খুঁটে সে কত কথাই জানুতে চায়—তুমি কি পড়ো, পিয়ানো বাজাতে পারো কি না, ইত্যাদি—

হায় রে পোড়া কপাল! গোকুলপুরের শান্তিদি আবার পড়ে, আর পিয়ানো বাজায়! বড় জোর হু'একথানা চিঠি লিখা বা রামায়ণ মহাভারত পড়া; আর বিয়ের সময় মেয়েলী গান,—এই ত তোমাদের সব জারিজুরী। তবে স্নামি হেলেনকে বলেছি,—ভোমার মতো স্থলর খুব কমই আমি দেখেছি। তাইতে সে তোমার একথানা ফটো চেয়ে বসেছে। মেয়েটী ভারী নাছোড়বান্দা,—দিতেই হবে !•⋯

এদের প্রত্যেকটা চালচলনের সঙ্গে কেবলি তোমাদের কথা মনে পড়ে! সন্ধ্যাবেলায় মেয়েরা যখন বারোস্কোপ দেখতে যায়, আমার মন তথন কেবলি সাগরনালা ডিঙিয়ে স্থার বাংলা দেশে তোমার পারের উপর গিয়ে পড়ে। মনে হয়,—তুমি ততক্ষণে হয় ত তুলসী-তলায় প্রদীপ দেখিয়ে গলায় ' আঁচল দিয়ে প্রণাম করচো; আর পট্লী হয় ত পাশে দাড়িয়ে বলচে---হরি বোল্, বোল্ হুরি !…

এথানকার এই কর্ম-সমুদ্রের ঢেউএর মধ্যে হাবুড়ুবু থেয়ে

প্রথম দিন গিন্নী আমাকে একটা ঘর দেখিয়ে যখন বলে— • যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ি, তখন বারবারই বাংলার একটা সেবাপরায়ণ হাতের কোমল স্পর্ণের জ্বন্তু মনটা যেন কেমন কর্তে থাকে।

> যাক্ দিদি, বহুত বাজে বক্লাম। আর বাজে না বকে কীই বা লিংধ্ব। কাজের কথা আমান্দের থাকলে ত। কাজের কথার মধ্যে এই লিথ্চি,—থানিকটা আমসত্ব আর নারকেলের সন্দেশ পাঠিয়ে দেবে; আর শীতকালের অই পাটালি গুড়—তারই থানিকটা! ব্যস্ আর কিছু নয়! এই সামান্ত জিনিস কটির সঙ্গে যে একটা অদুভা জিনিস আস্বে, তা'ত আর সামান্ত নয়,—এই দূর বিদেলে সে যে অমূল্য मन्श्रम !

> ইচ্ছে আছে—ফিরে যাবার সময় তোমার জন্ম একটা পিয়ানো নিয়ে আসবো—ভোমাকে বাজাতে শেথাব। হেলেন্ যা বাজায়—একেবারে মাৎ করে দেয়। তাই তার কাছে আমি পিয়োনো শিখ্চি। তোমার জন্ম কী পাঠাব বুঝতে পাচ্ছিনে। এরা যা ভালোবাদে, তা'ত আরু∢তামার পছন্দ হবে না। এরা গয়না পরতে চায় না; কিন্তু সারাদিন পোষাকের পূজা করে। তোমার ত আর এতে পোষাবেনা,— হলুদের দাগ লাগিয়ে এক দিনে দিবে সব শেষ করে।

> তবুও তোমার জন্ম একটা পোষাক পাঠাচিছ। অন্ততঃ একটা দিন পরো। আমি অশ্বিনী বাবুকেও লিখ্,চি,—ভিনি নিজেই ত ফটোগ্রাফার,—এক দিন বাড়ী এসে এই পোষাক পরিয়ে তোমার একটা ফটো তুলে পাঠাবার জন্ম। সেই ফটো হেলেনকে দিয়ে দেখাব—বাঙালীর মেয়ে কী স্থন্দর !

> থবরদার, ফটো না পাঠালে কিন্তু আমি রাগ করবো। তুমানের মধ্যে যদি মেমের পোষাক-পরা শান্তিদির ফটো এসে না পৌছায়, তবে খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেব। শেষে মরবার সময় টেলিগ্রাম করব—তাই বুঝে স্থজে কাজ করো !

> অনেক রাত হলো দিনি। এখন তোমরা হয় ত স্ব ঘুমুচ্ছ। আদ্চে মেলেও তোমার চিঠি দেবার ইচ্ছে ছিল; কিন্তু এ চিঠির উত্তর না পেলে আমি আর তোমার কাছে লিথছি নে। এখন তবে ঘুমোতে যাই। যদি তোমায় স্বপ্নে দেখি—সে কথা পরের চিঠিতে জানাবো। ইক্তি

> > তোমার ভুলুদা'

'শাস্তিদি

প্রায় বছর গড়াতে চল্লো,—আমি তোমায় লিখেছিলুম, আমার চিঠির উত্তর না পেলে আর কসম ধরব না। আমার সে কথা রেখেছি কি না দেখো। তোমার চিঠি অবিভি গাইনি, তবু এ চিঠি লিখ চি, কিন্তু ডাকে দেব না।

আমার চিঠির উত্তর পাইনি, আর যে কোন দিন পাবনা তাও জানি; তবু কাগ্রুজর উপর কলমের করেকটা আঁচড় না কেটে থাকতে পারি নে। আমায় মাপ করো দিদি।

আমি যে পোষাকটা পাঠিয়েছিল্ম, তা' ফেরত এসেচে। মেজদির চিঠিও পেরেচি। তিনি লিথচেন—"ভূলু তোমার চিঠি পেরেচি। শান্তির কাছে এ রকম চিঠি লিথা তোমার ঠিক হয় নি। আর তোমার পাঠানো পোষাক নিয়ে তারী একটা বিশ্রী ব্যাপার হয়ে গেছে। সকলের মন ত সমান নয় ভাই,—নানা জনে নানা কথা বল্চে, আর শান্তিকে হয়চে। বল্চে, জা'এর খুড়তোত ভাই তো,—কী এমন একটা নিকট সম্পর্ক, হু তার সঙ্গে এত মাধামাথি চিঠি-লেথালেথি কেন! তুমি ত বড় হয়েছ, সবই ব্য়তে পারো—তাই ব্য়ে-স্থুঝে কাজ কয়বে। আর চিঠিপত্র আমার নামেই দিও।"

সবই ব্ঝতে পারচি দিদি! আসবার আগে যখন বাড়ী থেকে গোকুলপুর থেতে চাই, তখন মা ধম্কে বারণ করেছিলেন। বলেছিলেন—এত ঘন ঘন গোকুলপুরে কী কাজ! তাঁর ধমকের কারণ এদিনে বুঝ্তে পারচি।……

আজ বেড়াতে বাই নি মনটা কী রকম লাগচে বলে।
আজ বেন আমি বাংলা দেশে ঝোপ-ঝাড়ের ঝিঁ ঝিঁ পোকার
ডাক শুন্চি,—ঠাকুর মন্দিরের কাঁসর-ঘণ্টার ধ্বনি বেন কাণে
এসে ঘা দিছে। অই যে রাখাল ছেলেরা গরুর পাল
ভাড়িরে নিরে বাড়ী ফিরচে, আর গরুগুলাও তাদের ধোঁয়াদেওয়া গোয়ালে যাবার জন্ত যেন ব্যগ্র হয়ে চল্চে। বিলের
ওপারের গ্রামগুলা সব যেন কুরাসা আর ধোঁয়ার চেকে
গেছে। একটা অস্পষ্ট রেখা ছাড়া কিছুই বোঝা যায় না।
বিলের কালো জলে ডুবস্ত স্থ্যের রক্তরাঙা আলো পড়চে,—
মনে হছে, যেন একটা লাল সমুদ্র শাস্ত হয়ে রয়েছে।

এতক্ষণে স্থ্য বোধ হয় ড্বলো। ছোট ছেলেরা পুকুরবাটে হাত পা ধ্য়ে মাত্র পেতে বোধ হয় রেড়ীর প্রদীপের সামনে পড়তে বস্লো। আন্ধ বাংলা দেশে কী তিথি গো? সপ্তমী না অন্তমী ? এতক্ষণে হয় ত চাঁদ উঠে গেছে।… গ্রামের বধুরা এখন কী করচে ৷ জ্বল আনা ত অনেক আগেই সারা হরে গেছে ৷ এখন বোধ হয় দরম্বুর বেড়া-আঁটা রান্নাঘরে বদে রাঁাধ্চে, আর কত কী-ই না ভাব্চে ৷… ঠাকুন্দের বৈকালী দেওয়া হয়ে গেছে না কি গো ? গিন্নীরা কী করচেন ? দাওয়ার উপর পা ছড়িয়ে বদে মালা জপচেন, না নাতি-নাত্নীদের রাক্ষস-খোক্ষসের গ্রন্ধ শোনাছেন !…

বেত-ঝোপের ফাঁকে ফাঁকে, থানা-ডোবার পাশে পাশে হাজারো জোনাকী মিটমিট করচে বোধ হয়। ছেলেরা এতক্ষণে পড়া শেষ করে থেতে গেল না কি ?…

আচ্ছা, আজ যদি খুব বৃষ্টির দিন হয়, তবে ? বধুরা হয় ত গন্গনে চুলার সামনে বসে খিচুড়ি রাঁধিচে! ছোট ছেলেরা হয় ত ঠাকুরমার গলা জড়িয়ে ধরে যত রাজ্যের গল শুন্চে। বাইরে শুধু বৃষ্টির ঝম্ঝম্—তারি মাঝে মাঝে কোঁলা বাঁণি ডেকে উঠচে…'ঘাঁকো ঘাঁয়কো'।

না, এটা ত শীতকাল, বাংলায় এখন বৃষ্টি নেই। বউরা রান্তিরে পুকুরবাটে এঁটো বাসন মাজতে গিয়ে হয় ত শীতে কাঁপ্চে। আর সন্ধ্যা হতে না হতেই হয় ত শীতের পল্লী রাত হপুরের মতো স্তব্ধ হয়ে গেছে।…

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উৎরে গেছে। আমার বাসা থেকে 'স্প্রে' নদী দেখা যাডেছ, ওই যে কাইজারের প্রতিমূর্ত্তি! কিন্তু আমার যেন মনে হচ্ছে—ওটা আউটরাম ঘাট, জেনারেল আউট্রামের প্রতিমূর্ত্তি! তবে কি আবার কলিকাতার ফিরে এলাম! হাঁা, এই যে গলার ঘোলা জল! জাহাজে জেঠীতে ধোঁারার ক্রাসার একাকার হয়ে গেছে। আমি কি শ্রামবাজারের বাসার বসে লিখ্ছি? এথানকার রাস্তার আলো কি কল্কাতারই আলো?

শোক্লপুর যেতে কোন্ রান্তার যেতে হর ! রেলে চড়লে কত মাঠ ঘাট বন বাদাড় পেরিরে ছোট্ট একটা ষ্টেশন,— ওথানকার দীয় পরেন্টস্মান হয় ত আলো দেখাছে ! গাড়ী থেকে নেমে অই যে মেটে সড়ক শান্তিদিদির বাড়ীর গা ঘেঁসে চলে গেছে। সড়কের ছই দিকে বাশ-বন আর শোরালকাটা। বাশবনের মশার সে কী ভন্তনানি! একটা সোঁদা গন্ধ আস্চে যেন কিসের ? …

ও বাঁশিটা বাজাচ্ছে কে? রামুমগুল না কি? বাঃ বেশ বাজার ত; রামপ্রসাদী হুর কী মিটি!…

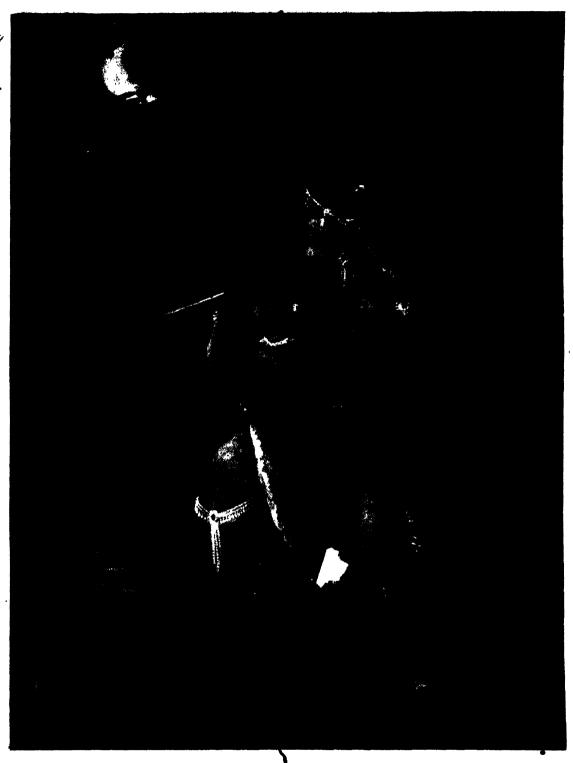

মধুর প্রশ

শিল্পী— শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সেনগুপ্ত

Bharatvarsha Haiftone & Ptg. Work

ওই পুকুরঘাটটা যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে! ও হরি! অই ত শান্তিদিদির পুকুরঘাট। এখানে বঙ্গে ত রোজই শান্তিদি বার্সন মাজে!

আচ্ছা, শান্তিদি এখন কী করচে একবার উকি মেরে দেখলে হয় না! না না, কী কর, কী কর,—লোকে কী' ভাব্বে! শান্তিদির নামে কলঙ্ক রটবে যে।

শ্রহী ত সাতসমৃদ্ধুর তেরো নদীর পারে বসে সারা বাংলা দেশটা একবার ঘূরে এলাম। আর ঘরের বাইরে এখানে সভ্য জগতের বিপূশ কর্দ্মকোলাহল কী তুমূল নাদে জানিয়ে দিছে,—ইয়োরোপ আজ কী বেগে চল্চে। আমি কি এচলার বেগে তাল রেখে চল্ভে পারবো না ? এ স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে কোথায় গিয়ে ঠেক্ব জানি নে,—তব্ এ পথেই আমার জীবন-তবী বেয়ে চল্ব। আমার পথে বাধা, দেবে কে গো ? হাজার মাইল দূরে এক পাড়াগায়ের মেয়ে তার ভালোবাসার জোবে আমায় আবার বাংলার সেই সহজ সরল শাস্ত জীবন-যাত্রার পথে টেনে নিয়ে গাবে ? ধ্যেং অ

হেলেন্ আমার ভালোবাদে! তার এ ভালোবাসা আমি নাথায় তুলে নেবো। আমি তাকে বিয়ে করবো। নাই বা রইল তার মধ্যে বাংলার মেয়ের সে শাস্ত ভাব সে বে মৃর্ত্তিমতী কর্ম্ম-প্রতিমা! ওগো বাংলার মেয়ে, তোমার ওই কালো আথির করুণ দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে আর চেয়োনা। তোমার শাস্ত অনাবিল গভীর নির্ব্তাক্ প্রেম আমার আকর্ষণ করতে পারবে না। তবে পারে, বিদি উন্মাদের মতো আগুনের দীপ্তি নিয়ে আমার সামনে এসে দাড়াতে পারো। পারবে কি? চাইনে, চাইনে, চাইনে আমি সেই সব-সয়ে-বাওয়া ম্থ-না-ফোটা গভীর প্রেম। আমি চাই আমার সেই স্কভলা, যে নিজের সব দাবী জোর গলায় জাহির করতে একটু ভয় পায় না!

্মা গো, তোমার অনেক দিনের সাধ—তোমার ছেলের একটী রাঙা টুক্টুকে বউ আনবে। তোমার সে সাধ প্রাতে পারপুম না। তুমি কেন আমার অমন করে গোকুলপুরে যেতে মানা করলে? শাস্তিদিদির সে ভালোবাসাকে কেন সন্দেহের চোথে দেখ লে?

শান্তিদি, তোমার কাছে আমসত্ত আর পাটালি গুড় চেয়ে পাঠিয়েছিলুম, আজ আর চাই নে! দিদি, আমাদেব ভালোবাসাকে জোর করে ধরে রাখ্লে না কেন? আমাদের ভালোবাসা যে কত পবিত্র, তা' দ্বোর গলায় কেন প্রকাশ করলে না? কেন শুধু নীরবে কেঁদে কেঁদে সব অপবাদ মাথায় তুলে নিলে?

না থাক, আমি তোমার কে? কোন্ এক গাঁরের মেয়ে! দেশে যদি ফিরি কোন দিন,—প্রাদস্তর সাহেব হয়ে ফিরব। তথন কে তোমায় চিন্বে? আর তুমিও কি হাত বাড়িয়ে আমায় আশীর্কাদ কল্তে আসতে সাহস পাবে!…

না গো না, বাংলার দিদিকে কি ভোলা বায় ? তোমার নিকট কোন দিন চিঠি লিগব না সত্য, কিন্তু চির্নীদন তোমার কথা মনে থাক্বে; তোমাকে ত মন থেকে মুছে ফেল্তে পার্ব না।

ওগো লক্ষ্মী! যেখানেই থাকি না কেন, বছর বছর ভাই-কোঁটার সময় আমার কাপড় আর চন্দন পাঠিয়ে দিও। কর্মম্রোতে নিজকে ভাসিয়ে দিয়ে যেমন করেই চলি• ব্রাকেন, বছরের একটা দিন একটু থামব—তোমার কথা, বাংলার অনাড়ম্বব সহজ জীবন-যাত্রার কথা একবার মনের মধ্যে ভেবে নিতে। সেদিন একটু নিভ্তে তোমার পার্মেল খুলে ভাব্ব—আজ ভাইকোঁটা, শান্তিদির কোঁটা আজ তার ভাইএর কপালে পড়ল। · · · · ·

এ চিঠি ডাকে দেব না ভেবেছিলুম, কিন্তু দেব,—ভবে তোমার নামে নয়। ভূল ঠিকানায় এ চিঠি পাঠাব, যাতে বাংলার অজানা বোন্দের চুয়াবে ঘুরে একটা ভাইএর ভালোবাসাব বার্থকাহিনী চিরদিনেব জক্য শেষে ডেড লেটার আফিসে আশ্রয় নেয়।……

তোমাব ফেরত দেওয়া পোষাকটী আর কি করব! আমার বিয়ের সময় হেলেন্কে দিয়ে বল্ব —এ আমার দিদির হাতের দান।……

দিদি, আজও কি তুমি,তেমি হুই,মি-ভরা চোথে চাও? আজে কি মাঝে মাঝে আমার কথা মনে পড়ে? আজও কি পুকুরঘাটে বাসন মাজতে মাজতে অপরিচিত পথিক দেখলে চমকে উঠে ভাব—অই ব্ঝি ভুলুদা এল? আমের দিনে জন-গুণ্তি আমসত্ব দেওয়ার সময় কি আজো ভাব,—যদি ভুলোদা থাক্ত।……

এখানকার এই ভোগ বিলাসের মাঝে থেকেও তোমার

হাতের এই ক্ষুদ্কুঁড়ার জন্ম মনটা মাঝে মাঝে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। আজ কতদিন হয়ে গেলো দিদি, তোমাব মুখের কথা শুনিনে বা তোমার হাতের লেখা পাইনে, তবু যেন মনে হয়, তোমার বুকভরা ভালোবাসা এই দূর দূরাস্তরেও আমার তোমার অল্প কমেক দিনের ভালোবাসার মধুম্বতি সারাজীবন 

দিদি, নিতা সন্ধায় যখন তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়ে

প্রণাম ক্ষবো, তথন আমার মঙ্গলের জন্ম ঠাকুরের কাছে একটু প্রার্থন। কোরো। তোমার স্নেহাণীর্বাদ এই জীবন সংগ্রামে আমাকে অভেগ্ন বর্মের মতো খিরে রাথীবে; আর আমাকে স্থপথে শান্তিতে রাখ বে। ইতি---

মেহাকাক্ষী ভূলু

## বিবিধ-প্রসঙ্গ

#### ইপ্রকাল

#### শ্ৰীমাশ্ৰ দে

ইক্সজাল, অথবা চলিত ভাষায় "ম্যাজিক" দেখেন নাই, এৰূপ লোক বোধ হয় নাই! এরূপ মনোমুগ্ধকর, নির্দ্ধোষ কৌতৃক আব কোনো আমোদ-শ্রমোদে পাওরা যায় কি না সন্দেহ। ম্যাজিকওয়ালা ক্ষণে ক্ষণে অভিনৰ কৌশলে অছুত ক্রিয়া-কলাপ দেখাইয়া দর্শকসুন্দকে চমৎকৃত কবিতেছেন ; সকলে ববে বার ধবিবার চেপ্লা কবিয়াও ব্যর্থকাম হইয়া যাইতেছেন ; এদিকে হাস্তবোলে সমগ্র প্রেক্ষাগৃহ কম্পিড, মুগরিত হইতেছে,—এ দুগু বোধ হয সকলেই কথনো না কথনো উপভোগ কবিয়াছেন! এবং দর্শকলুন্দের মধ্যে অনেকেই বিশেষতঃ তকণ সম্প্রদায় যে মনে মনে একপ আকাজ্ঞা, যথা, "হায় বে, যদি অমূনি ভাবে লোক ঠকাইতে পারিভাম" পোষণ কবেন না, তাহাও বলা যায় না। আমাব ধারণা,—ম্যাজিক দেখিয়া অপ্লবিস্তব্দকল বালকের মনেই এইরূপ বাসনা জাগরিত হয়, অধিকাংশের কিছুদিনের নধ্যেই সব লুপ্ত হইয়া যায় ... মল্ল সংখ্যক কয়েকটি "নাছোডবান্দা" থাম-(अज्ञाली वालरकत वार्कका भगान्य এই निमा हि किया थारक। ১১ वरमव বয়দে আমেরিকান ইম্মজালিক Thurstoi কে দেখিয়া প্রথম মনে উৎসাহ এবং উভাম আহুরিত হুইয়াছিল। ভাছাব পর ২১ বংদর চলিয়া গিয়াছে. জীবনস্রোতে অনেক তবঙ্গ, অনেক জোয়াব-ভাটা বহিহা গিয়াছে - কিম্ব শৈশবের সেই সম্মোহন মন্ত্রের মায়া আজো কাটাইয়া উঠিতে পাবি নাই। অনেক অকুযোগ, বিবাগ, এমন কি তাদ্রনা পর্যান্ত সহার্যাণ অভানে ছাড়ি নাই। তাহাব পবিবর্ত্তে পারিশ্রিক পাইয়াছি-জানন। আছ্ম-প্রসাদ যে একেবাবে লাভ হয় নাই, তাহা বলিতে পাবি না , কিন্তু সে বেণা দিন নহে। আনন্দ দান করিয়া যে আনন্দ পাইয়াছি, তাহার তলনায় আত্মপ্রসাদ তুচ্ছ। অনেক ক্ষেত্রে, অনেক সমাজে দেগাইয়া কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতাও লাভ হইয়াছে। সকলের পক্ষে বিপুল আয়োচন, তঃসাধ্য অভ্যাস করা কষ্টকন। বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য এই যে অতি সহজে, অল্প চেষ্টায় কৌতুইলী, আমোদপ্রিয় পাঠক-পাঠিকা যাহাতে বন্ধু-বান্ধবী-দিগের মনোবঞ্জন করিতে পারেন, তাহার জক্ত কয়েকটি সামাক্ত সহজ্ঞাধ্য কৌতকের অবতারণা কবিতেছি।

কিন্তু কৌশল যাও সহজ্ঞ ভট্ক না কেন, সকলে।২ মূলমন্ত্ৰ ইউটেছে অভ্যাস। এইটি সকল্পে মনে ব্যথিতে হইবে। এ কথা অনেংকই জানেন, কিন্তু দুংখন বিষয়, কাষ্যতি ভাল শিক্ষাৰ্থীট এই মুখ্য নীতিব অফুশীলন কবিষা থ¦কেন। যথন তথন জভা¦স কৰা চাই। যঙটুকৃ অবসৰ পাওল যাইৰে, ভতটুৰুই কাজে লাগাইতে হইৰে। ভাহাৰ জ্ঞ সব চেয়ে ভালো স্থান জায়নার সন্ধ্রে। স্বচ কবি বার্ণ স্বলিয়াছিলেন, "দেবতাৰা আমাদেৰ সেই গুণ দিন, যালাতে আমধা অপবেৰ চকে নিজেদেৰ দেখিতে পাই।" দৰ্পণেৰ সন্মুখে দাঁড়াইয়া অভ্যাস কৰিলে এই শ্ৰেষা পাওয়া বায়। অর্থাৎ দেখাহবাব কৌশল, মুপের ভাব-ভঙ্গী, শরীবেব স্কালন, দশক য্বৰূপ দেখেন, উল্জোলিক নিজেব প্ৰতিবিধে ঠিক ভাষারি প্রতিবৃতি দেখিতে পান, এবং সেই শ্রুষায়ী নিজেপ চুলচুক সংশোধন কবিতে পাবেন।

জভ্যাদের প্র প্রদর্শন। এই প্রদশন সংক্ষে আমার বিশেষ কিছু বলিবাৰ আছে। বিশ ৰংসৰে আমাৰ এই ধাৰণা ৰদ্ধমূল ইইফা গিফাছে যে, পেলাটা কিছুই নয়, দেখানতেই আসল বাহাওবী। মূল স্বেশ চেথে গিঠকাৰ্শীতেই যে বেশা আনন্দ। Trick যত অকিপিৎকৰই হউক না কেন, ভাছাতে কৌশল যত সহজই বোধ হটক না কেন,… প্রকৃত গুর্বার হাতে প্রদর্শনের নিপুণভায় এবং সরস বাক্য বিক্যাসের সহযোগে সেই সামান্ত বস্তুটি দর্শকের মনে বিপুল আনন্দ ও কৌতুহলের উদ্রেক কবে। কাবণ, গটি মনে রাখা দরকাব যে, ম্যাজিক দেখানোব উদ্দেশ্য.— বিশেষ করিয়া বৈঠকপানায় বন্ধবগেব মধ্যে বসিয়া মৃথ্যতঃ আনন্দ দান. 曳 ধুচোপ ধাঁধানো নয়। সেইজন্ম অন্নের সহিত অনেক মুণরোচক বাঞ্জনের প্রয়োজন আছে। শিক্ষার্থী বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন, যেন হাতের অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে ভাব ও ভঙ্গীও বেশ সহজ ও সরস হয়। সহজ ভাবটি প্রথম, তাহার পর তাহাতে সরস্তার সংযোগ। এই ছুই গুণ কাহারও সভাব লব্ধ হয়। যাহাদের তাহা নাই, তাহাদের অভ্যাস চাই। সাহসের বিশেষ প্রয়োজন। "ধরা পড়িব" এ ভাব মনে একেবারেই স্থান

দিলে চলিবে না। "দর্শকেরা অজ্ঞান বালকের সদৃশ,— আমি যাহা বুঝাইব, ভাহাই বুঝিবে"...এই ভাবটি মজ্জাগত হওয়া চাই। অব্জ ম্যাজিক শেষ করিলে Trick এর মাধ্য্য থকা হইয়া যায়। দেখাইবার অনেক আগে হইবার পরেও এই ভাবে চলিলে বিপদ হইতে পারে.—আমি ৩খ দেখাইবার সময়ের কথা বলিতেছি। হাত, মুখ, কঁথা, হাসি, সমস্ত অঙ্গভঙ্গী যেন একেবারে জলের মত সহজ হইয়া যায়। কোথাও প্রয়াসের 🕻 ভাব থাকিলে চলিবে না। ইংরাজীতে এই জাতীয় Trickকে Impromptu চিহ্নমাত্রও যেন না থাকে। আয়নাৰ সন্মধে সাধনা করিলে এই গুৰ<sup>া</sup> Trick বলে। আমি এই প্রবন্ধে যে সকল বস্তু লইয়া আলোচনা করিব, অপেক্ষকৃত অল সময়ে আয়ত হয়।

এীআৰ দে

বাক্যবিষ্ঠাস ইংবাজীতে যাহাকে বলে patter— বৈঠকথানার ম্যাজিকে অমোঘ অস্ত্র। আমার নিজের মত এই যে, বাক্যবিষ্ঠাস ব্যতিরেকে ছোট Trick দেখানো অসম্ভব। এই বাক্রবিষ্ঠাসে কোনো আত্মন্তরিতা বা গবের যেন লেশ না থাকে। একেবারে সহজ কথাবার্ত্তা, মধ্যে মধ্যে একটু রঙ্গ, একটু ভাষাসা,—Trickটি যেন কথাবার্তার মাত্রা ছাড়া আরু কিছুই নয়...এইজাবে দেখাইলে একটি সামান্ত Trick এরও

ৰ্য ফল হয়, তাহা ভাগায় অবৰ্ণনীয়। আৰু একটি কথা। আড়ম্বর প্রস্তুত থাকিতে হয়। দেখাইবার সময়ে একেবারে হঠাৎ কথা কহিতে কহিতে আরম্ভ করিয়া দিতে হয়। কোনো বাঁধাধরা সরঞ্জাম, যভয়ন্ত্রের তাহা প্রায় সকল গুহেই পাওয়া যায়। কিনিয়া লইলে অতি সামান্ত থরচ

> পড়িবে। তৈয়ারী করিতেও বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না। কিন্তু তৈয়ারী বস্তুটি ক্লইয়া যেন অনেকবার অভ্যাস কবা থাকে।

পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে আমার একশাত্র বক্তব্য এই যে, যাঁহার যে পোযাকে সুবিধা বোধ হয়, তিনি সেই বেশেই যেন অভ্যাস করেন। অনেক Trick আছে, যাহাতে পেণ্ট্লেন কোট পরিলে বিশেষ স্থবিধা হয়। তাহাতে আপত্তি অথবা অস্থবিধা না ধাকিলে এই বেশই ম্যাজিকের পক্ষে প্রশস্ত 🔟 কিন্তু পুতি পরিয়া যে ম্যাজিক করা পায় না · এরপু কথার আমি কখনই সমর্থন করি না। এ সম্বন্ধে শিকার্থী নিজেব অভ্যাস অনুস্থায়ী কাষ্য কবিবেন। প্রকৃত গুণ আয়ত্ত হইলে শাড়ী প্রিয়াও মার্ক্রিক দেখানো যায়। পাশ্চাতাদেশে অনেক মহিলা গ্রন্থজালিক আছেন, এবং তাঁহাদের প্রতিপত্তিও অল্ল নয়।

এইবাব আসল বস্তুর অবতারণা করিব। একটা ক্রুপা মনে রাখিলে বড ভালো হয়। সেটি এই যে, সকাদাই চেষ্টা করিবেন, যাহাতে একটি Trickএর সঙ্গে তার পরেকার Trickএর কোনো প্রকার যোগাযোগ থাকে। অর্গাৎ যে বস্তু লইয়া এক নদর পেলা দেখাইলেন, তুই নম্বর পেলায় সেই বস্তু যদি কোনো কাজে লাগাইতে পারেন, তাহা হুইলে বডুই ফুশোভন হয়। আমার প্রথম কয়েকটি ভামাসাতে ভাহার প্রমাণ দিব।

আরম্ভ করুন কয়েকটি রঙ্গীন কাগজের ফালি লইয়া। লম্বায় আন্দাজ এ৪ হাত, চওড়ায় এক ইঞ্চি, যেরূপে রঙীন কাগজের রিবণ লইয়া ছেলেরা শুশ্বল তৈয়ারী করে, সেই জাতীয় কাগজের ফালি ৪।৫টি চাই। কিঞ্চিৎ গাঁও অথবা ময়দার আঠা, এবং একটি লমা কাঁচি। আর কিছুই চাই না। নিমে কথাবার্ত্তা এবং ক্রিয়া এক সঙ্গে দিলাম।

"ম্যাজিক জিনিসটার পুরো সম্মান আজো হয়নি। এ'র ভেতরকার

গভীর সনাতন সভাগুলি এখনো অনেকের বুঝ্তে বাকি আছে। আপনাব: হাদ্বেন, কিন্তু আমি সভা বল্চি, যে কোনো গৃঢ প্রশ্নের মীমাংসা এই ক'থাদি কাগজের ফালি নিয়ে কবে ফেলা হায়। · · · ধরুন, বিবাহ। · · · · হাস্বেন্ না, হাস্বেন্ না। 🕟 এখানে সম্ভবিবাহিত কেউ আছেন ? 🚣 ( এই স্থলে বিশেষ গাড়ীর্যোব প্রয়োজন। অভিনয়-নৈপুণা ম্যাজিকের প্রধান অঙ্গ । ····যদি বাস্তবিক নববিবাহিত কোনো তরুণ অথবা তরুণী উপস্থিত থাকেনা তাহা হইলে তাঁহাকে লইয়া কথোপকখন চলিবে। নতুবা, দব চেয়ে প্রুকেশ ক্ষা ব্যক্তির নিকট ঘাইবেন। অবগ্য তিনি ক্রক্সজালিকের গুরুজন সম্পর্কীয় হইলে চলিবে না। সাধারণ স্থানে এরপ হাসি তামাসাতে কোনো হানি নাই।) কে ? আপনি ? · · · বেশ, বেশ, মশাই, বড় খুসি হলাম। থাক্, এগন কেমন লাগ্চে, তা বলুন। "ভাবলুম বাহা বাহা বে" কেমন 🤊 আচ্ছা, বিবাহটাকে আপনার কি মনে হয় ? একটা স্বপ্ন, একটা গান, একটা স্থগের দীর্ঘনিংখাস, একটা আবেগভবা রঙীন প্রেমেব ফাশ ( এই কথা বলিতে বলিতে সমস্ত কাগজ ফেলিয়া মাত্র একটি কাগজের ফালি হাতে রাখিবেন 🏸 আচ্ছা, এই নিন্ আপনার রঙীন ফাশ। (এই বলিয়া ফালিটিব ছুই মুপেই আঠা দিয়া জুড়িয়া দিন, অর্থাৎ যেন একটি বৃত্তের আকার হয়। কিন্তু জুড়িবার প্রেন একটি মণ বাম হাতে ধবিধা আব একটি মূপ ডানহাতে ধরিয়া এক পাক ঘরাইয়া লইবেন। এক পাকেব বেশী যেন না হয়। কথা কহিছে কহিছে কৌশলে করিতে হইবে। জুড়িবাব পণ, ঠিক খেন গাঁদ 😁কাইবার জক্স. বুরটি লইয়া ইতস্ততঃ নাডিতে থাকিবেন, যাহাতে পাকটি দেখা না যায়) এই নিন আপনার গাঁঠছড়া ( এই বলিয়া একবাব বঙ্গছলে বৃত্তটি দশকের মাধা গলাইয়া মালার স্থায় ফেলিফা দিন ; পুনরায় উঠাইয়া লইয়া ) এই যে শৃদ্ধাল, এই যে বৃহে, চক্র, প্রেমের ফাশ এ কপনো ভিন্ন করবার চেষ্টা কর্বেন না। (ধীরে ধীরে মাথা নাডিতে নাডিতে) কর্বেন্ না, কর্বেন না। বিফল হবেন। শেষে দেপবেন মাথার রতন, লেপ্টে থাক্বেন (জোড়ার মুথেব দিকে দেখাইয়া) আঠার মতন। বিশ্বাস কর্চেন না ?… আছে।, চেঠা করে দেখুন। এই নিন্কাটি। (কাটি হাতে দিন) এইবার এটাকে লম্বালম্বি চটুকরো করে কেটে ফেগুন দিকি ? যাতে আধ ইঞ্চিওড়া ঠিক্ এম্নি ছটি শিক্লি পাই। (দেণাইবার জন্ত শিকলটি হাতে লইয়া কোনো এক স্থানে কাঁচিয় একটি ফলা বিঁধাইয়া লঘালঘি থানিকটা কাটিয়া দেখান। তা'রপব তাহার হাতে সব দিন) এই রকম সমস্তটা কাটুন দিকি। দেথবেন, যেন ছিড্ড না যায়। (দর্শক তদ্ধপ করিতে লাগিলেন।) হাঁ, বেশ হচ্ছে, বাং বাং \cdots ( যথন শেষ হইয়া আসিবে ) · · · · বেশ হচ্ছে, পিঞ্জর কাটতে সবাই এম্নি সাবধানে চলে · · কিন্তু শেষটা ় শেষটা ? শেষটা কি ৷ এই তো প্রস্থান ে (যেই সমস্ত বৃত্ত প্রদক্ষিণ শেষ করিয়া দর্শক পুনবায় প্রথম কাটা যায়গায় ফিরিয়া আসিয়া দুই কাটা মৃথ একত্র করিয়াছে) · · · · আর এই হার সমাধান! · · · · কেমন দেখলেন তো ?"

সাধারণতঃ একপস্থলে সকলেই আশা করেন যে আধ ইঞ্চি চওড়া এবং আঃ হাত লখা চুইটি বৃত্ত পুথক হইয়া পড়িয়া যাইবে। কিন্তু এ ক্ষেত্ৰে

তাহা হইবে না। একটি পাক দেওরার ফলে দেখিবেন যে ছই বুর আপনা-আপনি এক হইয়া একটি প্রকাণ্ড বৃত্ত প্রস্তুত গ্রহীয়াচে, তাহার দৈর্ঘা পুর্কের বুত্তেম দ্বিগুণ। স্বহস্তে করিয়া দেখুন।

পুনবায় আর একটি কাগজের ফালি লইয়া আবম্ভ করুন। এরূপ সবস বাকালোপ করিতে করিতে পুনবায় তুইমুগ আঠা দিয়া জুডিয়া দিন। কিন্তু এবাৰ একটি পাক নাদিয়া গুইবার পাক দিয়া জুড়িবেন। সাবধান, যেন পাকের সংখ্যা কমবেশী না হয়, অথবা কে২ লক্ষ্য না করে যে কাগজটিকে পাক দেওয়া হইয়াছে। দেইজক্স জুড়িবাব পূর্কে বাকাবিস্থাস চাই, এবং জুড়িবার সময় অনবব্দ কাগজটিকে সঞ্চালন কবা চাই । পুনরায় লখালঘি কাটিতে দিন। এবার বৃত্ত পৃথকও হইবে না. দ্বিগুণ লক্ষাও হইবে না। এইবার দুই বৃত্ত একটি অপবেদ মধ্যে এবেশ করিয়া একটি শৃদ্ধালের আকার ধারণ করিবে। করিয়া দেখুন।

ট্র আধ ইঞ্চি চৌড়া কাগজের মধ্য হইতে এক ফুট আন্দাজ কাগজ ছিডিয়া লউন। ভাষাদাটা এই। কাগজ ছিডিয়া পুনবায় কাহাকে ইন্দ্রজাল প্রভাবে জোড়া দেওয়া। তক্ষ্য পূর্কান্ডে কিঞ্চিৎ প্রস্তেত থাকা দর্কার। যে মাপের কাগজ চিডিবেন একেনে ধ্রিয়া লউন ১ ফুট ) ঠিক সেই মাপের এবং সেই বডের একটি কাগজের ফালি নিয়লিখিত ভাবে ভাঁজ করিয়া লইতে হইবে—

( ইংরাজীতে যাহাকে accordion pleating বলে সেই ভাবে )। অর্থাৎ অনেকগুলি ডব্লিউ একতা করিলে যেরপ আকাব ধাবণ করে, সেইভাবে কাগজটিকে পাঁট করিতে হইবে। ভাব পৰ কাগজটিৰ গ্রহ দিকে চাপিয়া গুৰ পাতলা কবিয়া ধরিতে হইবে। এই চাপা কাগজ-টুকু তর্জ্জনী এবং মধামা এই চুই অঙ্গুলির অগ্রস্তাগের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া রাণিতে চইবে। ভাহার অধিকাংশ হাতের তেলোব দিকে থাকিবে, বাহিব হইতে কিছুই দেগঃ বাইবে না। অভ্যাস কৰিতে হইবে, নতুবা হইবে না। এই তামাসা আবম্ভ করিবার ঠিক আগেট পাট-করা কাগজের ফালিটি ই ভাবে হুই আঙ্গুলেব মধ্যে বাগা চাই। তার পর অস্তা কাগজের ফালি, অর্থাৎ যেটি চেড্টা ইউবে, সেইটি লিইয়া আব্দ্ত করুন।

কাগজটি ধরিয়া প্রথমে লখায় আধাআধি চিড়িয়া ফেল্ন। এই গানি আধকুট ফালি পাইলেন,··· ছুই হাতে ছুই টুক্রা ধরা রহিল। এই ছুই ফালি একত করিয়া পুনরায় আধাআধি ছিড়িয়া ফেলুন। তিন ইঞ্বি চারিটি টুক্ধা পাইলেন। এইরূপে বাববাৰ ছিড়িতে ছিড়িতে কাগজের ছেটা টুক্রাগুলির সমষ্টি যথন লুকানো কাগজের আক।র ধারণ করিল, তথন ছেঁড়া কাগজ এবং লুকানো কাগজ হুইটীই একসঙ্গে আঙ্গুলের অগ্রভাগ দিয়া গুরাইতে থাকুন। ে এইরূপ করিতে কবিতে কৌশলে উভয়ের স্থান পবিবর্ত্তন করণন। অর্থাৎ ছেঁড়া কাগজের শুটি (Roll) টি তর্জ্জনী এবং মধ্যমাব মধ্যে চালাইয়া দিয়া, পুকানো আল্ড কাগজটি প্রকাশ্যে ধরিয়া থাকুন। লোকে যেন মনে করে যে বরাবর আগাগোড়া এক ফালি কাগজ লইয়াই দমন্ত ক্রিয়া

হটয়াছে। তাহার পর কিঞ্চিৎ বাগড়ম্বরের পর ধীরে ধীরে কাগজ-পানির তুই প্রান্ত ধরিয়া টানিয়া পুলিয়া দেখান ম, ছেঁডা কাগ্র আবার জোঁডা লাগিয়া গিয়াছে। আরম্ভ হইতে শেষ পর্যান্ত একটি না একটি কাগজের টুকবা তর্জনী ও মধ্যমার মধ্যে পুকানো থাকিটে। অথচ বাহির হইতে আঙ্গলে কোনো আড্রন্তাব থাকিবে না। এই বুল এইভাবে কাগজ লুকাইয়া বাথার বিশেষ অভ্যাস চাই। ছেঁড়া কাগজ ও ●আন্ত কাগজ বদল করিতে পুব বেগ পাইতে হইবে না। ছুইটি একসঙ্গে লইয়া ঘুবাইতে ঘুবাইতে জায়গা বদল করা বিশেষ শক্ত নয়।

Trick টি এক হিসাবে অতি অকিঞ্চিৎকৰ: কিন্তু গুণীর হাতে এই কাগজ ছে'ডা ভামানাটি আজো অতি অপর্বভাবে দেখানো হইতেছে। তাহার কারণ প্রেট নিদ্দিই কবিয়াছি। ছোট খেলাব প্রাণ আমার भएक को नेल नय, श्रामांतनत त्मोश्रेत। त्नेष भगाच भएन वाभिएतन ह्य. আনন্দ দিতে হউবে, লোককে কৌতক, ক্ষর্ত্তি দিতে হউবে, হাসাইতে হউবে। সে ত্রণ লিপিয়া, আঁকিয়া শেখানো যায় না। তবে অনেকদিন গ্রন্থাস কবিলে একেবাবে ছঃসাধ্য হইবে না।

#### অনন্তের কথা

#### শ্রীনপেক্রনাথ হোষাল

'খনতকে বা টাহার শক্তিকে ভাবিতে গেলে য়েমন স্থলের মধ্য দিয়া ভাবিতে বা অফুভব করিতে পারা যায়, সেইরূপ অন্তরে বা হাঁহার শক্তিকে প্ৰেল্ডৰ মধা দিয়া অনুভব কৰা যায় কি না ইহাই জিজাপু ?"

মনে কৰু বিবাট অন্তকে স্তল হঠতে স্ক্রেকপ বিক্ততে আনিলাম। তাৰ পৰ বিন্দু হউতে অনম্ভ ভাৰনা কৰা বা বিন্দুৰ মধ্যে অনম্ভ শক্তি অফুভৰ কৰা ত বড সহজ নয়। বিন্দুৰ মধো যে খনস্ততা ও শক্তি আছে, তাহাকে ধাবণা বা অফুভব করিবাব সহজ উপায় সাধনা। এবং সেই সাধনা, যিনি যে পথের পথিক তিনি সেই পথের মধা দিয়া যদি সাধনা করেন, ভাহা হইলে বিন্দুৰ মধ্যে অনস্তভা ও ভাহাৰ শক্তি সাধনা করিতে পারেন। ্প্রথমে অনন্তকে ও হাঁহাব শক্তিকে সহজ উপায় দ্বারা স্থুৱের মধ্য দিয়া • ভাবিয়া দেখি। ঈখব টাহাব এই সন্থ জগতে যে সকল বস্তু বা প্রাণী স্জন করিয়াছেন, তাহার মধ্য দিয়া দেখি – মনুত্রকে তিনি বন্ধি দিয়াছেন। ·মমুক্ত সেই বৃদ্ধি-শক্তি দারা এঞ্জিন, জাহাজ, মটরকার ও দ্রানা প্রকার বস্তু প্রস্তুত করিতেছে : এবং যে সকল বস্তুব সাহায্যে ঐ সকল দ্রব্যাদি ° প্রস্তুত হইতেছে সে সমস্তই ঈশ্ববের সৃষ্ট পদার্থ। কেবল বন্ধির কৌশলে° ত্র সকল বস্তু প্রস্তুত হইলেই যে তাহা কর্মোপযোগী হইল তাহাও নহে। সেইগুলি চালিত করিতে হইলে যে সকল দ্রব্যের আবশুক, অর্থাৎ করলা, তেল, জল ইত্যাদি; তাহাও দেই দৰ্কাশক্তিমান ঈশ্বৰ তাঁহার অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গর্ভ হইতে উৎপন্ন করিতেছেন। এই হইল তাহার ছুলের মধ্য দিয়া শক্তি সম্বন্ধে অনস্ততা। তার পর দেখা <sup>\*</sup>যাউক, তিনি অপরিমের কি না? আমাদিগের নিজ কুদ্র বৃদ্ধি দারা মনে করি, তিনি পরিমের। কিন্ত যদি নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিরা দেখি, তাহা হইলে দেখিব,

তিনি স্থূলেব মধ্য দিয়াও অনন্ত, এবং সে অনন্তকে ধারণা করিতেই পারিব না। আমরা রিজ নিজ চকু দারা এই পৃথিবীর যতটুকু পর্যান্ত দেখিয়াছি বা দেখিতে পাই, তাহা অপেকা পৃথিবী যে অনেক বৃহৎ তাহা ভূগোল, মানচিত্র দেখিয়া বুঝিতে পারি। এই হইল আমাদিগের একটা পৃথিবী সম্বন্ধে জ্ঞান। এইৰূপ কোটী কোটী পৃথিবী আছে তাহার ত সম্পেহ নাই এখন স্থলের মুধ্য দিয়া অনন্তকে অফুভব করিলাম ; কিন্তু ধারণা করিতে পারিলাম না। এইবার স্ক্রের ভিতর দিয়া অনন্তকে বা তাঁহার শক্তিকে বুঝিতে পারি কি না দেখা যাউক। বিন্দুর মধ্য দিয়া অনন্তকে ভাবিতে গেলে মনে হয় যে, হোমিওপ্যাধিক ঔষধ্যের ক্রমশক্তি বা ইংরাজীতে যাহাকে ডাইলিউটেড পোটেনদী বলে, তাহা শদি বুনিতে 🕬 করা যায়, তাহা হইলে সুন্মের মধ্য দিয়া অনন্তকে বা তাঁহার শক্তিকে বুঝিতে পারিব। হোমিওপাাধিক উন্ধ প্রস্তুতের প্রণালী এই—মে কোন ঔষধকে সুন্দ্রাকারে পরিণত করিতে হইলে. এক ফোটা স্থল আরকের অর্থাৎ মাদার টিনচারের সহিত ১১ কোটা ম্পিরিট মিশ্রিত করিলে উহা ১০০ ফোটা প্রথম ক্রম অর্থাৎ ডাইলিউশন্ প্রস্তুত হইল। ঐ প্রথম ক্রমের ১০০ ফোটাৰ দহিত ৯৯০০ ফোটা স্পিরিট মিশ্রিত করিলে উহা ১০০০ হাজার কোঁটা দ্বিতীয় কম বা ডাইলিউশন্ প্রস্তুত হইল। ক্ষশঃ ট্র ১০০০০ হাজার ফোটা দ্বিতীয় ক্রমের সহিত ১৯০০০০০ কোটা স্পিবিট মিশ্রিত করিলে উহা ১০,০০,০০০ লক্ষ্ কোটা ততীয় ক্রম বা ডাইলিউশন প্রস্তুত হইল। এইরূপ ক্রম পদ্ধতি দ্বারা ৩০.২০০. ১০০০, ১০০০০ ক্রমে বা ডাইলিউশনে পরিণত করিতে পারা যায়। এবং এই ক্রম পদ্ধতি মতে ঔষধেব ক্রম বা ডাইলিউশন যত বাড়িবে উহার শক্তি বা পোটেনদী তত বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। এখন বিন্দু অনন্ততে পরিণত হইল কি নাণ এইবার অনন্তকে বুঝিলান, তিনি অন্তুও বিরাট। এইবার শক্তি সম্বন্ধে বুঝিয়া দেখি। ঐ স্থুল আবকেব এক ফোটা যে শক্তি ধারণ করে তাহা স্থূলদেহী সকল বাক্তিই স্বীকার করিবেন, ুএবং তাহারা বলিবেন যে এই পর্যান্তই বিন্দুব শক্তি। কিন্তু যিনি সাধক তিনি বলিবেন যে ঐ এক বিন্দু স্থূল আবক যে শক্তি ধারণ করে, হোমিওপ্যাধিক ক্রম পদ্ধতি মতে সহস্র ক্রমের এক বিন্দু ঔষধ তদপেকা লক্ষণ্ডণ অধিক শক্তি ধারণ করে। এবং ক্র ক্রম যত উচ্চ হইতে থাকিবে তাহার শক্তিও তত বৃদ্ধি পাইবে।

মতুরোর শরীর স্থল। ধর, এই স্থলদেহের পীড়া হইল। মনে কর, এক ব্যক্তির জিহ্বা অসাড হইরা গিয়াচে এবং জিহ্বায় কোন আসাদন পায় না। এখন ডাক্তারেরা বলিবেন যে জিব্রার পক্ষাঘাত বা ইন্দ্রিয়-বৈকলা ঘটিয়াছে। মোটাম্টি দেপিতে গেলে বুঝিতে হইবে যে জিহবা-যন্ত্রের পীড়া হইয়াছে। আরও স্ক্রভাবে বুঝিলে বুঝিতে হইবে যে, জিহবা-যন্ত্রের স্ক্র স্নায়ুর বিকৃতি হইয়াছে। কিন্তু ৩দপেক্ষা স্কল্ল ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিলে বুঝিব যে জিহ্বার স্নায়ুর অন্তর্গত যে শক্তি আছে ভাহারই বৈকল্য ঘটিয়াছে। আমাদের স্থুল চকু স্বারা চেষ্টা করিয়া বড় জোর জিহুবার স্কুল স্বায় অবধি দেখিতে পাইব ; কিন্তু আর ত দৃষ্টি চলিবে না। এখন সুক্ষ স্নাযুর শক্তি ভাবিতে গেলে মাধায় বক্সপাত হইবে। তথন ভাবিব যে কোন্ অতীন্দ্রি

বস্তুর শক্তিতে এই স্থুল জিহ্বা চালিত হইতেছিল, এবং সে শক্তিই বা কাহার শক্তি? স্থুল জিনিসের মধ্য দিয়া এ সন্ধা শক্তিকে কথনই, ধারণা, করিতে পারা যায় না, বা ভাহার বৈকলাও দ্বীভূত করা সম্ভবপর নহে। কিন্তু হোমিওপ্যাধিক ক্রমপদ্ধতি মতে ও তাহার অন্তর্গত স্কল্ম শক্তির দারা ঐ স্বাযুর অন্তর্গত স্কল্ম শক্তিব ক্রিয়া বিকলতা দূরীভূত হয়—ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যায়। আজকাল এলোপ্যাধিক মতে ইন্জেক্সন্ – ইহাও স্কল ক্ৰম পদ্ধতির প্রণালী। এগন বিন্দু হইতে অনন্ত এবং বিন্দুর মধ্যেই অনন্ত শক্তি বেশ বুঝিলাম। তাহা হইলে স্থুলের মধ্য দিয়া তাঁহার অনস্ততা ও ঠাহার অনন্ত শক্তি সমক্ষে যেমন কোন সংশয় থাকে না, সেইরূপ তিনি অণুহইতে প্রমাণুহইলেও ঠাহাব অনস্তা বা শক্তিব হ্রাস হয় না। এখন চেটা কবিলে ব্ঝিতে পারি যে তিনি নিজ ইচ্ছায় প্রকৃতির সংশোগে অনত হতৈ পারেন, ইচ্ছা করিলে একপাদ দারা অনত আকাশকে আচ্চাদিত করিতে পারেন, এক অঙ্গুলি দারা গোবর্দ্ধন পর্বত ধারণ কবিতে পারেন, ইচ্ছা করিলে কুদু বালক হইয়া মা যশোদাব কোলে ওইয়া ন্তুন পান কৰিছে পাবেন, হুগ্ধপোৱা বালক হইয়া ম্থবাাদান কৰিয়া মুথ-বিবৰে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডও দেখাইতে পাবেন, এবং শালগ্ৰামশিলা ছইয়া অন্ত শক্তি ধাৰণ কৰিতে পাৰেন। আরও একটু বৃন্ধিবার চেষ্ঠা কবিয়া দেগা যাউক — বৃথিতে পাৰা যায কি না ? একটা শাপা-প্ৰশাথা বিশিষ্ট বৃহৎ ৰট বৃক্ষেৰ বীজ যদি চিন্তা কৰা যায়, তাহা হইলে দেপিব যে, বুক্ষেব তুলনায় বাঁজ কিছুই নয় ; কিন্তু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে বেশ বুলিতে পারিব যে ই কুজ বাঁজ মধ্যে অনন্ত শক্তি নিহিত আছে, এবং মৃত্তিকাৰ সহিত সংযোগ হইলেই ঐ বীজ অঙ্কুৰিত হয় এবং ক্ৰমে বিশাল আকার ধারণ কবে। তাহা, হইলেই বেশ বুঝিতে পাবিলাম যে ঐ বীজের মধো যে অনস্ত শক্তি আছে, তাহা যতদিন মৃত্তিকার সহিত সংযুক্ত না হয় তত্তিন তাহাব আভ্যন্তরিক শক্তি প্রকাশ পায় না। বাঁজের মধ্যে যে শক্তি আছে তালা যদিও ইন্দ্রিয়গ্রাঞ্চনহে, ততাচ যেমন তালার শক্তি অধীকার করা যায় না, সেই্রপ বাজ-মম্বেণ্ড অভুত শক্তি আছে। লে'হেব উপর যেমন বৃক্ষের বীজ রোপণ কবিলে তাহা অঙ্কুবিত হয় না, সেইকাপ কাদয় অপবিক্র হইলে বাঁজমন্ত্রও কাষ্যকর হয় না। গাঁহার লদয় পবিত্র, উ**ত্তমরূপে কর্ষিত, তাহার কদি-ক্ষেত্রে** বীজমন্ত পড়িবামাত্র অঙ্কুরিত হয় এবং যতই তাহাতে ভক্তিবারি সেচন করা হয়, ডতই তাহার শক্তি ৰব্বিত হইতে থাকে। অৰ্থাৎ গুৰুদত্ত বাঁজমন্ত্ৰ সদসত করিয়া, যদি মন রূপ স্পিবিট দ্বাবা, শতবার, সহস্রবার, লক্ষ বার জপ করা যায়, তাতা তইলে তাহার শক্তি 🗓 তোমিওপ্যাধিক ঔদধের স্থায় বন্ধিত তইতে পাকে এবং দিবারাত্রি ই মন্ত্র জপ করিছে কবিছে অনন্ত ও হাঁহার শক্তিকে ণুঝিতে পারা যায়। এগন যদি বৃ্ঝিতে চেষ্টা করি ভালা কটলে দেণিব বেবীজমগুএকটাশক বই ভ্ৰয়। এবং সেই শক্ষ একা। ভগেবান পয়ং অর্জ্জনকে বলিয়াছেন

"যজাপি সক্ষৃত্তানাং বীজং তদহমৰ্জ্ন! ন তদন্তি বিনা যৎস্থাকার। ভূতং চরাচরম্॥"

"হে অৰ্জুন! যাহা সৰ্বে ভূতের বীজ তাহা ত আমিই, আমা ব্যতীত

যাহা কিছু হইতে পারে, সেরপ চরাচরভূত বিজ্ঞমান নাই।" বাস্তবিক এই চ্বাচর বীজরূপে ভাবানের সঁঝা যে বস্তুতে নাই, তাহা থাকিতে পারে না। য¦হাতে ভগবান নাই এমন কোন বস্তুই নাই। বিশাল সমূদ্র ভটন্ত অসংগ্য বা<sub>নু</sub>কাকণা হইতে চিন্নতুষারাবৃত অল্রভেদী হিমালয় প্র্যান্ত সকল স্থানেই তা,ার অন্তিত্বের নিদশন পাওয়া যায়। এখন ব্রহ্মকে জানিতে চইলে বীজ-মান্ত্রর আত্রয় লইতে হইবে, এবং এ বীজমন্ত্র দিবা-রাত্রি একনিষ্ঠ হইয়া সাধনা করিলে মনুষ্য শক্তিমান হইবে এবং অনন্ত ব্রহ্মকে জানিতে পারিবে। মানুষ যদি গুরু প্রদর্শিত প্রণালী মতে মন্ত্রের সাধনা করিতে পারেন, তাহা হইলে ঐ মন্ত্র-শক্তির প্রভাবে ত্রিকালজ্ঞ হইতে পাবেন, অর্থাৎ ভূত ভবিশ্বং, বর্ত্তমান স্বচক্ষে দেখিতে পান। পূক্তকালে ঋষিগণ ঐ বীজমন্ত্র সাধনার দ্বারা ত্রিক।লদশী ছিলেন। বীজন।ম বা মন্ত্র-সংখ্যা বিধিপূক্বক জপ কবিলে ভাহার যে কত শক্তি তাহা চৈতস্যচরিত।মৃত গ্রন্থে হবিদাদের জীবন-চবিত পাঠ কবিলে বেশ বুঝিতে পাৰা যায়। ত্ৰিদাস নিজ গৃত ভাগে করিয়া বেনাপোলের নিজ্জন বন মধ্যে কটাবে বসিয়া ব।তিনিদন ভিন লক্ষ নাম সন্ধীৰ্ত্তন কবিতেন। অমন বৈঞ্বদ্বেষী ৰাজা বামচন্দ্ৰ খান ই।হাকে অপমান করিতে নানা উপায় অবলয়ন কবিয়াছিলেন ় এমন কি, বেখাগণ আনিয়া ছিদ্রাম্বেষণ করিয়া উচ্চাব বৈবাগ্য ধন্ম নাশ কবিতে চেপ্তা কবিষা-ছিলেন। বেজাগণেৰ মধো এক জলবাঁ মুবতী তিন দিবস মধ্যে হবিদাসের মতিগতিন& করিবাৰ জন্ম অজীকাৰ কবিল। এক দিন বাজিকালে এ বেগ্রা হন্দব বেশ ভূষা করিয়া গ্রিদাসের কুটাবে আমিয়া তুলমা নমসার করিয়া হরিদাসের গৃহদ্বারে দাঁডাইয়া নানা প্রকাশ ভাবভর্ষা দেখাইয়া নিজ মনোভাব ব্যক্ত কবিল। ছরিদাস তাহাকে বলিলেন অমিষ সংখ্যানাম সমাপ্তি যাবৎ না হয়, তুমি ব্লিয়া নাম সন্ধীতন এবণ কর। নাম সমাপ্তি হইলে তোমার বাসনা পূর্ণ কবিব। যথন হবিদাগের নাম সমাপ্তি হইল তথন প্রতিকোল হইয়াছে। প্রতিংকাত দেখিয়া বেগ্রা চলিয়া গেল। প্রদিন রাত্রিতে ই বেভা পুন্বায় আসিল। থাবাব হরিদাস একপ নাম সন্ধার্ত্তন করিতে লাগিলেন। রাত্তিপ্রভাত হউল। বেগার চপলতা দেখিয়া হবিদাস তাহাকে বলিলেন, দেখ আমি কোটি নাম গ্রহণ যজ কবিয়াছি। আট সপ্তাহ হইবে মনে কবিয়াছিলাম, কিন্তু ভাঠা হইল না, কলা সমাপ্ত 🏸 ভইবে। ভার পর ভোমাব মনোবাসনা পুর্গ করিব। তৃভায় দিবম এবাপ নাম সন্ধীর্ত্তন করিতে করিতে রাত্রি প্রস্তাত হইল। তথন নামের প্রস্তাবে বেগুার মন পুরিবর্ত্তিই হইয়া গিয়াছে। সে তৎকণাৎ দঙ্বৎ হইয়া হরিদাসের চরণে পতিত চইল। এবং সমস্ত সূত্রান্ত নিবেদন কবিল, তথন হরিদাস দয়া-গ্রবশ হইয়া তাহাকে বলিলেন, তোমার গৃহ-জব্য রাক্ষণে দান করিয়া নিরস্তর 🕒 কুক্ষনাম লও। এই কৃক্ষনামরূপ মহামরের সাধনা করিলে অচিরে কৃক্চরণ প্রাপ্ত হটবে। সেই অবধ্ ঐ বেঙা রাত্রি দিন তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করিতে লাগিল। এইরপে তাতার ইন্দ্রিয় দমন হটল, এবং সে একজন অসিদ বৈঞ্চবী হইল। নামের এই অপুবৰ শক্তি। অতএৰ স্কল বীজমলের ছারা অনুস্ত ব্রহ্মাণ্ডের যিনি অধীখর, তাঁহাকে যে পাওয়া যায়, তাহাতে আর সংশর নাই। এইবার পরব্রহ্ম বা পরমান্ধা এবং তাঁহার বিভূতি অর্থাৎ জীবাস্থা ও স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি জাগতিক বস্তু সথকে স্বেলর

মধ্য দিয়া একট চিন্তা করিয়া দেখি, কতটা অগ্রাসর হইতে পারি। প্রবান্ধ বা প্রমান্ত্রা যে জীবান্ত্রা অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী, তাহাতে সংশয় নাই। কিন্তু কেবল বিশুদ্ধ প্রব্রহ্ম বা প্রমাত্মা (অর্থাৎ জীব। ও জাগতিক পদার্থ ছাড়া) মহিমা-শক্তি শক্তা। কাবণ -জাগতিক পদার্থই ও ভগবানের বিভৃতি, এবং উহাবাই ভগবানে মহিনাশক্তি প্রচার করছে। ধশ, যেমন একজন রাজা। রাজার শং প্রজাব পক্তি অপেক্ষা অনেক বেশা বটে, কিন্তু যদি ভাবিয়া দেখি, তাহা হটলে বুঝিব যে, প্রজাট রীজাব রাজশক্তি প্রচাব করছে: কারণ, প্রজা না থাকিলে রাজাব শক্তি কিছুই নয়। তাহা হইলেই ব্ঝিতে পাবিলাম যে ভগবানের প্রকৃতি সংযোগে বছ চউতে উচ্ছা করিবার উদ্দেশ্ত বিভৃতির মধাদিয়া ঠাহার শক্তিব প্রচার কবা। তিনি যদি বছ না হইতেন ভাষা হইলে আমাণিগের কি আসিত যাইত ? ভাহার নিজের শক্তি নিজের মধ্যেই থাকিত। পুলা জীবায়াৰ মধ্য দিয়া বছ হইয়া প্ৰচাৰ হওয়াতেই, কেবল বিশুদ্ধ প্রমায়া হইতে অধিকত্র শক্তিশালী হইলেন। ভগবৎ সম্বন্ধে ব্ৰিকাৰ চেষ্টা করিতে গেলে, এই জগতেৰ মধ্য দিয়ানা বুঝিলে ধারণা কবিক্তই পাবা যায় না। সেজন্ম আবও একটু বুনিবোব চেষ্টা কৰিয়া দেখা যাউক। ধৰ সূৰ্য্য। সূৰ্যা একটা ঘনীভূত তাপাপ্ত বিশেষ: এবং কিবণ তাহাব পাতলা বশ্বি, যাহা এই জগতে পতিত হইয়াছে। কিন্তু চেষ্টা করিলে বুঝিতে পাবি যে পুথিবীব্যাপী বিশ্বত সুযোব পাতলা কিরণ ঘনাভূত সূল পিডেব শক্তিব অপেক্ষা অধিকতর শক্তি-শালী। কাৰণ ঘনীত্ত স্থাপিওেৰ নিকটত্ব যে তাপ বা শক্তি তাহাতে জাগতিক সন্থ পদার্থ নত হইয়া যায়। যেমন একটা প্রদীপ। প্রদীপের আলোকে আমবা সাংসাবিক সকল কাষ্যই করিতে পারি : কিন্তু যাদ আমরা প্রদীপের শিপার নিকট অগ্রসর হইয়া শিপার উপর পতিত হই, ভাষা হইলে আমাদের প্রাণ নঠ হইবে। অভএব বুঝিলাম, যদিও প্রদীপের শিখাব শক্তি রশ্যি আলোকের শক্তি অপেকা অধিক, কিন্তু রশ্মি আলোকের কাষ্যকাবিণা শক্তি আসল শিখার শক্তি অপেক্ষা উপকাবী ও শক্তিবিশিষ্ট। সেইরাপ পৃথিবীব্যাপী ক্ষ্যের পাতলা কিরণ চ্বাচর সমস্ত জগতের জীব, ্জন্ত ও বৃক্ষাদির জাবন দান করিঙেছে; কিন্তু সুযোর ঘনীভূত স্থল পিওের তাপ সমস্ত দগ্ধ করিতেছে। তাহা হইলেই বৃঝিলাম, পাতলা ডাইলিউটেড্ কিরণের রক্ষা শক্তি এবং স্থুল পিডের নাশশক্তি যেমন স্থুল, হাইড্রোসি-য়ানিক এসিড এক ফোটার প্রাণনাশিনী শক্তি আর উহার ক্রম পদ্ধতি অনুযায়ী এস্তুত উষধের প্রাণরক্ষাকারিণা শক্তি; সেইরূপ কেবল বিশ্রদ্ধ ব্রহ্মাকে সুলের মধ্য দিয়া অপেক্ষা তাহার পুক্ষা বিভূতি বা পুক্ষা বীজমন্ত্রের মধ্য দিয়া অধিকতর শীঘ্র এবং স্পষ্টভাবে অনুভব করিতে পারা যায়। আরও একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিব যে, সৃশ্ম বিষয় বুঝিতে গেলে স্থেন্দ্র মধ্য দিয়াই বুঝিতে হইবে। যেমন স্কল্ল জিনিসের মধ্যে স্থূল জব্য ব্যবহার করা যায় না, ববং ব্যবহার করিলে স্কল্ল জিনিস নর্থী হইয়া যায়, ভগবৎ চিন্তাও সেইরূপ। মানব মাত্রে ভগবৎ চিন্তার স্থান↓ হৃদয়। এই হৃদ্যন্দিরে ভগবৎ মূর্ত্তি, ভক্তিরূপ আদনে বস্টাইয়া দিয়া রাত্রি তাহার জপ ও ধ্যান করিতে হইবে। বিষয় বাসনা সম্পূর্ণরূপে ভ্যাগ করিতে

হইবে ; কাৰণ বিষয়েৰ গন্ধ মাত্ৰ মনে উদয় হইলে, ভগৰান তথনি অন্তৰ্হিত ీহইবেন। এক সময়ে মন ছুইটা জিনিদ ধারণা করিতে পারে না। যথন ভগবৎ সম্বন্ধে ধ্যান করিতে হইবে তথন বিষয় ধাকিবে না; এবং বিষয় থাকিলে ভগবান থাকিবেন শা—ইহা অহান্ত গভীর ভাবে চিন্তা করিলে বঝিতে পারিব। হোমিওপ্যাথিক ঔষধও এত ফুল্ল যে উহাকে পবিত্র স্থানে রাখিতে এবং-পবিত্র ভাবে সেবন কবিতে হইবে, কাবণ, কোনরূপ গন্ধ দ্রব্যের নিকট থাকিলে বা কোনরূপ গন্ধবিশিষ্ট দ্রব্য আহারের পর সেবন করিলে উহা নষ্ট হইয়া যাইবে। অর্থাৎ তথন সেই ঔষধ কার্যাকরী হটবে না। বাস্তবিক ইহা ঠিক কথা। ক্রমপন্ধতি-প্রণালীতে ডাইলিউসন্ করিয়া উহাকে এত সুক্ষাকারে পবিণত করা হইয়াছে যে কোনক্রপ গন্ধ দ্রব্যের সন্নিকটম্ব হইলে উহা নষ্ট হইয়া ঘাইবে। ভগবদ উপাসনাও ঠিক উরপ। ভগবদ উপাসনা করিতে গেলে প্রিত ও নির্মাল হইয়া নির্জ্জতে বসিয়া সমস্ত বহিরে। মুণ ইন্দ্রিয়গুলিকে অন্তরাভিম্থ করিয়া মনস্থির করিয়া হাদেশে বিধি পুকাক জপু করিতে হইবে: কিন্তু সেই সময়ে যদি মনে বিষয়-বাসনা রূপ গলের উদয় হয়, তাহা হইলে তথনই ট্র হোমিওপ্যাথিক ঔষধের স্থায় সমস্ত নই হইয়া যাইবে। অর্থাৎ বিক্লেপ উপস্থিত হইবে। মনে বিষয়ের গন্ধ মাত্র উদয় হুইলেই জদয়ে আর ভগবানের স্থান হুইবে না. ডিনি তখনই অন্তহিত হুইবেন। এখন বিন্দুৰ মধ্যে অনন্ততা এবং সুক্ষা বিন্দুৰ মুধ্যাদয়া অন্তকে ও তাহাৰ শক্তিকে অন্তভৰ করিতে পাবিলাম কি না ৷ •

### ভঙ্গ **ৰ**বী**স্প**নাথ

### শ্রীভবানীচরণ ভট্টাচার্য্য

কবির মধ্যে অনেকগুলি বিভিন্ন সভা থাকে। তাহাদের একত্র সংমি±াণে ও প্রস্পবের সহিত সামঞ্জ বিধানেই কবির পরিপূর্ণ সার্থকতা। এই পৃথক সত্তাগুলির সরূপ অল্প কথায় প্রকাশ কবিতে হইলে বলিতে হয়৷ কবি স্থা ও সন্থা।

আর্টেব সৃষ্টি যে কবির একটি বড় কাজ, এ বিষয়ে দ্বিমত হুইতে পারে না। সম্পের ভাব আপন করিয়া লইয়াও কাব্য লেপা চলে : কিন্তু সে কাব্যে এমন একটা অভাব থাকিয়া যায়, যাহার জন্ম রসজ্ঞদের কাছে তাহা অনাদবেৰ বস্তু হইয়া উঠে। নূতন ভাব, ছন্দ ও বাক্যবিস্থাস, মানব-জদয়ের গুটতম অনুভূতি - এই দব লইয়াই প্রকৃত কবি তাঁহার কাবা লিখিয়া থাকেন। ইংরাজিতে যাতাকে creative genius বলা হইয়া থাকে, তাহাব অভাবে 🐯 পুবানো ছন্দ, রচনা-রীতি ও ভাবের একত্র-সংযোগে কবি কথনও স্ট্রার আসন পাইতে পারেন না।

কবিৰ দেষ্টা না হইলেও চলে। দেশের ও বিদেশের সাহিত্যে বাঁহারা কবি বলিরা পরিগণিত তাঁহাদের অনেকেই জ্রষ্টা ছিলেন না ৷ বার্ন্, মুর সিলার, হাইনি, কাব্যজগতে স্পরিচিত ; কিন্তু তাঁহাদের কোন মতেই দেষ্টা বলাচলে কিনাসন্দেহ।

हखीनाम, माहेरकल, रश्महल, मरङाल्यनाथ···देशालब अखार वाःला কাব্য-সাহিত্যের অর্দ্ধেক গৌরব চলিয়া যায় ক্তি ই'হাদের কেহই দ্রপ্তা নহেন। সহজ ভাব ও অফুভৃতির সহিত প্রাণের আবেগ মিশাইয়া ইঁহারা লিখিয়া গিরাছেন - ইহারা সুষ্টা : কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বাংলাব আব कानल करिएक जहां वला हरत मा।

"The poet is a seer" - কালাইলেব এই উক্তিকে যথাৰ্থ বলিয়া धतिया लहेंद्र खर्मक कवित्कहें कावाक्रभए हहेंद्र विमाय लहेंद्र हर। কিন্তু কবি হিসাবে ভাহাদেরও একটা সত্ত্ব সার্থকতা আছে। ভাহার।ও অনেক পাঠককে আনন্দ দিতে সমর্থ হইয়াছেন। ফুলের মাঝে গোলাপের উৎকর্ধ সম্বন্ধে সন্দেহ করিবাব কিছুই নাই …কিন্তু সামাস্ত শিউলিও অর্থহীন ভারমাত্র নয়। তবে বিশ্বকৃবি হইতে হইলে, যুহ যুগ ধবিয়া আটিটেইব প্রাপা বন্দনা পাইতে হইলে, দুরা হওয়া নিভান্থ আবগুক।

রবীন্দ্রনাথ রসস্ষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতেই তাহাব প্রতিভার পরিসমর্চপ্ত নয়। 'সোনার তবী,' চিত্রা,' ও 'মানসী' রচিত হইবার পরে তাহার মধ্যে একটা বড় পরিবর্ত্তন আদিয়াছিল - ক্রমে তিনি জীবনেব অতল গভীরতায় নামিয়া গিয়াছেন, বাহির ছাড়িয়া অস্তবেব সন্ধানে উন্মুণ হইয়াছেন। পূর্বে তিনি জগতেব সৌন্দর্যা ও মহিমায় মুগ্ধ হইযা তাহাব স্তুতিব ম'ঝে আপুনাকে ঢালিয়া দিয়াছিলেন কিন্তু প্ৰবন্তী কাৰাজীবনে ভাগার কবিতা আরও গাচ হইয়া উঠিয়াছে কবি বিশের রহস্ত প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। উপাদক রবীক্রনাথ দাধকে পরিণত হইয়াছেন।

জীবন এ মরণ এই ছইটি বড় রহস্ত রবীস্থানাথের নিকট ন্তন কপ ধরিয়া দেখা দিয়াছে। ইহাদেব এইয়ের মধো তিনি কোধাও বিভীষিকার সন্ধান পান নাই। জীবনে যে অমৃতের আসত্দ পাওয়া যায় মবণেও তাহাই। জীবন ও মরণ, এ যেন একেরই নামান্তর মাত্র।

নাচে জন্ম নাচে মৃত্য পাছে পাছে

ठाडा रेथ रेथ डाडा रेथ रेथ डाडा रेथ रेथ। (b) মৃত্যুর মাধুরী অতি অঞ্জ কবিরই চোগে পীড়িরাছে। সেকস্পীকাব মবণের যে রূপ দিয়াছেন তাহা বড ভয়ানক…

> "... To die and we go we know not where To lie in cold obstruction, and to rot; This sensible warm motion to become A kneaded clod, and the delighted spirit To bathe in fiery floods, or to reside in thrilling regions of thick-ribbed ice; ·····'tis too horrible. (२)

ইহার সহিত রবীক্রনাথের তরুণ বয়সের একটি কবিতা পড়িলে বৈপরীতা ( contrast ) মুপরিশুটে হইয়া উঠে -

> মরণ রে, তুই মম গ্রাম সমান। মেঘবরণ তুঝা, মেঘজটাজটা, রক্ত কমলকর, রক্ত অধরপুট, তাপ বিমোচন করণকোর তব

মৃত্যু অমৃত করে দান (৩)

.

এই হুইটি বিভিন্ন-ভাবে কল্পিত রূপের প্রথমটির ভরানকত্ব মনে একটা বীভংস রসের সঞ্চান্ত করিয়া দেয় - অদরে একটা গুণিত, বিষাক্ত সরীসপ 🖟 পিলে মনে যে ভাবেৰ উদ্ৰেক হয়, ইহাতেও যেন তাহাই হয়। কিন্ত র্খীক্রনাথের কল্পিত ম্রণ খ্যামের মত । ক্রিয়ের মত, মনোরম। তাহার অ্কামনীর ধর্নন যেন নূপুরের মত বাজিয়া উঠিয়া একটা অব্যক্ত আনন্দ-ন্ত্রাকেব সন্ধান দিয়া যায়। কবি ইহাকে 'বিশ্বচিত্তলোক' বলিয়াছেন।

> " · সেই বিশ্বচিত্তলোকে, যেথা সুগঞ্জীৰ বাজে অনন্তের বীণা, যার শব্দহীন সঙ্গীতধারায় ছটেছে রূপের বক্সা গ্রহে সুযো ভারায় ভাবায়।" (৪)

সেকস্পীয়ার এই 'অমর্জলোকে'র সন্ধান দিতে পারেন নাই। তাঁহাব কাছে ইহা বুধু "The unexplored region, from whose bourne, no traveller hath ever returned."

ববীলুনাথ এই 'নিকদেশের দেশে'র অপ্রূপ রূপ দেগাইয়াছেন। ইহজীবনের ওপারে মানবের জন্ম যে এক মহা-ভবিকাৎ জাগিয়া আছে, ইহা রবীক্সনাথের দ্যু বিশ্বাস। এপানে উপনিষ্ঠের বাণী কবিব উপর কতটা প্রভাব ফেলিয়াছে ভাহা ভাবিবাব বিষয়।

গীতাঞ্জলি-ভাব আসিয়া কবিব মনেব প্রক-অনুভূতিওলিকে গাচ ও গভীৰ কৰিয়া তুলিল। যে সকল চিন্তাৰ ধাৰা এতদিন অন্যু,ট বা অধ্বক্ষ,ট-ভাবে স্বপ্ত ছিল, ভাহাবা নৃতন প্রেবণায অমুপ্রাণিত হইয়া উঠিতে লাগিল। এই সময়েব কবিতাগুলিব ভিতৰে একটা স্থুন্ত স্পষ্টতা (directness) ও ঋষিব বাণীর মত উদাত্ত হুবেব সন্ধান পাওয়া যায়। গীতাঞ্জলি প্যায়েব কবিতাসমূহের মধ্যে কয়েকটি মরণের কবিতা আছে। ইতারা বেদনাময় আকুলতা দক্ষেও দৃঢ় ওজিফাতায় পূর্ণ। 'এ মুতা ছেদিতে হবে এই ভয়জাল' (৫) কবিতাটিতে পাথিব মৃত্যুর কথা বলা হয় নাই নৈতিক বা মানসিক মবণেব প্রতিই ইঞ্চিত করা ১ইরাছে। কিন্তু প্রকৃত মৃত্য । দৈহিক মৃত্যু যথন কবির নিকট অ'সিয়া দেখা দিল, তথন কবি গাহিয়াছেন -

> পাঠাইলে আজি মুতাৰ দৃত আমাব গরের স্বাবে ত্ৰ খাহৰান কৰি সে বহন পার হয়ে এল পাবে। আজি এ রজনী তিমিব আধাব ভয়-ভারাত্র জদর আমার. তবু দীপ-হাতে খুলি দিয়া স্বার নমিয়া লাইব ভারে। (৬)

মৃত্যু রিক্তহন্তে ফিরিয়া যাইবে না 🗠 সে তাহার পূজার অর্য্য লইয়া যাইবে। তাই আসর প্রিয় বিচেছদ-বাধার এশ ইচছার নিকট মাধা নত বারিয়া কবি গাছিতেছেন...

- (৪) পূর্বীপুঃ २०
- **নৈবেক্ত প**ং ৭

<sup>(</sup>১) গান পু: ৭১

<sup>(</sup>२) Measure for Measure, (৩) ভাকুসিংহের পদাবলী

পুঞ্জিব তাহারে জোড়্কর করি वाक्ने नग्न-जत्म পুজিব তাহারে, পরাণের ধন সঁপিয়া চরণ-তলে।

নৈবেঞ্চের এই কবিভাটির মত আর একটি কবিভা গীতাঞ্চাটিতে আছে…

> মরণ যেদিন দিনের শেষে আস্বে তোমার ছ্য়ারে সেদিন তুমি কি ধন দিবে উহারে ? ভরা আমার পরাণথামি সন্মুখে তার দিব আনি শৃষ্ঠ বিদায় করব না ত উহারে… যা-কিছু মোর সঞ্চিত ধন এত দিমের সব আয়োজন চরম দিনে সাজিয়ে দিব উহারে ! (৭)

মুন্থার এমল হন্দর রূপ জগতের আর কোনও কবি দেখাইয়াছেন কি না সন্দেহ। ইহার তুইদিন পূর্ব্বে লিখিত অক্ত একটি কবিতার শেষ চরণ… 'রাজার বেশে চল্রে হেসে মৃত্যুপারের সে উৎসবে।'

রবীক্রনাথের আধুনিক কবিতাতেও তাঁহার কল্পিত মৃত্যুর রূপের ইঙ্কিত পাওয়া যায়। 'পূরবীর' 'মৃত্যুর আহ্বান' ও 'কঙ্কাল' উল্লেখযোগ্য। এবাব মানবজীবন তাহার অসীম বিচিত্রতা লইয়া কবির মিকট কি ভাবে উদিত হইয়াছে, তাহা দেখা ধাক। মরণ যাঁহার কাছে সৌন্দর্যাময় তিনি যে জীবনের উচ্ছু।স ও উল্লাস পর্ম নিবিড়ভাবে অফুভব করিবেন তাহা वनाइ वाष्ट्रना । .

জাবনের সমস্তা ও বিপুল রহস্ত যুগে যুগে সকল দেশের কবিদের কাব্যের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা 📆 ধু

#### "জীবনটা কিছু না

একটা ইঃ একটা উঃ আর একটা আঃ…"

বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তবে আধুনিক, কবিদের অনেকেই কেবলমাত্র জীবনের বাহিরের দিক্টা দেখাইতেছেন মানুষের দৈনন্দিন কাজের ধারাঁর মধ্যে যে হথ ছঃখ জড়াইরা আছে, তাহা লইরাই ই'হাদের কারবার। গোকি ও ডষ্টয়েভস্কি কথাসাহিত্যের ভুসহায়তার যাহা চিত্রিত করিয়াছেন, ই'হারা কাব্যে সেই একই বিষয় ফুটাইয়া , ত্মুলিতে চান। আবার কেহ কেহ বা অন্তরের ঘাত-প্রতিঘাত ও দেণাইভেছেন ে ক্ষেহ, প্রীতি, ভালবাসা ইত্যাদি হৃদয়বৃত্তিগুলি তাঁহাদের কাব্যের বিষয়। এইরূপ ছুই শ্রেণীর কবিরই প্রয়োজন থাকিলেও জিগৎকবি সভায়' হয় তো ই'হাদের কোনও স্থান নাই। আধুনিক বিশ্ব-কবিদের মাঝে এমন কিছু আছে, যাহা এ জগতের অনেক উপরে···যাহ অতীন্দ্রিয়, অপ্রত্যক্ষের সহিত মানবজীবনের স্ত্র গাঁথিয়া দেয়।' বাস্তবতা र्देशामत कारगुत विवय नय ; जाधान्तिकला वा जनस्वत मर्था এक

অস্তরাদ্ধা এবং সত্য-কুন্দরের সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি ও শিল্পচাতুর্ব্যের সহিত তাহার প্রকাশ । ইহাই এই সকল কবির বিশেষত। সাহিত্যের ভাষার ই'হাদের মরমী (mystic) বলা চলে। কেন্টিক্ কৰি ইয়েট্ন্ ও এ, ই, ( अर्জ, রাসেল ) মরমী কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন।

> রবীক্রনাথ মরমী কবি। অরূপ-অসীমের মাঝে বারবার তিসি আপনাকে হারাইরা ফেলিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহার কবি-প্রতিভা তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিরাছে। 'এই সত্য-দর্শনের ফলে জীবনের প্রহেলিক। তাঁহার কাছে সহজ হইয়া ধরা দিয়াছে।

> > ওগো দিব্যধামবাসী দেবগণ যত মোরা অমৃতের পুত্র তোমাদের মত'…(৮)

ইহা সেই অরূপের উপলব্ধির ফল। 'নলিনীদলগত-জলমৃতি তরলম্ তৰ্ৎজীবনমতিশয়চপলম্' ... রবীক্রনাধ এ ক্থার পরিপন্থী নহেন। জীবন তাঁহার কাহে একটা গুঢ় মৃত্য ; ইহার একটা গভীর সার্থকতা আছে। তাই অমৃতত্ত পুত্রোহহম্'…উপনিষদের এই বাণী রবীক্রনাধের কাব্য**জীবনের** মূলমন্ত্র। সৌন্দর্ব্যবোধের ভিতর দিয়া এত বড় তত্ত্তান ফুটাইরা তোলাডে রবীক্রনাধের ঋষিত্ব সমধিক প্রকটিত হইয়াছে।

কিন্তু জীবনের সার্থকতা কোধায়? ইহার পূর্ণ বিকাশে। বিকাশের উপায় কি ?···সংগ্রাম। পুপ্পের শব্যায় মানুষ তাহার স্কুর্নের সক্ষম পায় না। সত্যের সন্ধানে তাহাকে কাঁটার পথ অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়, উন্মন্ত ঝঞ্চার সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। তাই কবি **তাঁ**হার **দেবতাকে** বলিতেছেন, 'ছুঃথের বেশে এসেছ বলে তোমাকে নাহি ভরিব হে'।

স্থুল দৃ**ষ্টি**তে যাহাকে তুঃখ বলিয়া বোধ হয়, আসলে তাুহা **স্থ** জিয়া আর কিছুই নয়। 'আস্মানন্ বিদ্ধি' এই সার সত্য মানুব ছঃথের দিনেই শ্মরণ করিয়া নিজেকে ৰুঝিতে চেষ্টা করে। স্থের মৃ্ছর্জে তার চি**ন্তাশক্তি** ষেম প্রহেলিকায় আচ্ছন্ন থাকে, সময় ও আবেট্টনীর তরক্তে মিল্টে**স্টভাবে ও** আরামে ভাসিয়া যাইতেই সে ভালবাসে। 'আনন্দম্' কথাটির মধ্যেও এই একই সত্য আছে। স্থের দিনে মাসুবের হৃদরে আনন্দ আসে कि मा সন্দেহ···বাহা আসে তাহা শুধু অগভীর হর্বের উত্তেজনা ও ঈবৎ অনুভূতি। কিন্ত প্রকৃত আনন্দের মাঝে ব্যথাও আছে। সন্তানের জন্মের সময়ে মারের হৃদয়ে এই আনন্দের উজেক হয়; ইহা তাঁহার অসহ বেদনাকে বাৎসল্যেদ্ধ त्रम मन्त्रम कत्रियो एएय।

তাই রবীক্রনাথ বলিতেছেন,

এই করেছ ভাল, নিঠুর, এই করেছ ভালো।

এম্নি করে হৃদরে মোর তীব্ৰ দহন ব্বালো।

আমার এ ধুপ না পোড়া'লে গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে

আমার এ দীপ না আলালে

(मन्न ना किड्डूर कारना। ( ৮ ).

<sup>(</sup>৭) গীভাঞ্চলি, পৃঃ ১৩১।

> আগুণের পরশমণি ছোরাও প্রাণে এ জীবন পুণ্য কর, দহন দানে।

রবীশ্রনাথ দেহ হইতে মনকে, পার্ধিব হইতে অতীক্রিয়কে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখেন নাই। এই চুইই ভাহার কাছে এক সভ্যের রূপান্তর মাত্র। ইহাদের মাঝে যে যোগস্ত্র রহিয়াছে, ভাহা তত্ত্বজ্ঞান-লাভের সহিত ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইতে থাকে; ও একদিন দেহ ও মনের সক্ষ নিকটতর হইয়া উঠে। তাই…

ইন্দ্রিমের ছার, রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার। যা কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গদ্ধে গানে তোমার আনন্দ<sub>্</sub>রবে তার মাঝ্গানে। ( ১ )

প্রাকৃত জগৎ ও ধু মারার বেলা নর। যে এশ শক্তি আমাদের জীবনের প্রতি মুকুর্ত্ত রূপে, রুসে, আলোর, ছারার ভরিরা দিতেছে, তাহার কপনও বিচ্ছেদ নাই দে চিরস্তন। "খুগে খুগে পলে পলে দিনরজনী, সে যে আসে আসে আসে।" প্রাকৃতের সহিত অপ্রাকৃতের দ্দীমার সহিত অসীমের স্থন এত বড় প্রাণের যোগ রহিয়াছে, তথন এককে বাদ দিয়া ও ধু অপরক্ষে লইয়া থাক। চলে না। ("The Infinite and

(৯) নৈবেন্ত, পৃঃ ৩৯।

the finite are one, as song and singing are one.")
সীমা না থাকিলে অসীম আপনাকে অমুন্তব করিতে পারিত না। মামবজগতির অভাবে ঈখরের সন্তার কোনই মৃল্য থাকে কি না সন্দেহ। তাই
মুনো মত দেহেরও একটা নিজম সার্থকতা আছে। এই ভাব চিত্রাঙ্গদার
উল্তেখনিপে কুটিয়া উঠিয়াছে। কোনও কোনও সমালোচক চিত্রাঙ্গদার মধ্যে
মানব-হাদরের একটা অতি অগভীর বৃত্তি দেখিতে পাইয়া উহাকে
ভাবোন্তেজনাময় (sensuous) বলিয়া থাকেন। কিন্তু উহাতে দেহ ও
আত্মা এক লক্ষ্য লইয়া ছুটিয়া একটা পরম নিবিড় বাস্তব ও অতি-বাস্তব
(ethereal) রসের সময়য় সাধন করিয়াছে বলিয়া আর্ট্ হিসাবে
চিত্রাঙ্গদার স্থান এত উচ্চে। নাবীত্বের একটা বড় সার্থকতা ইহাতে
দেপানো হইয়াছে।

.

জীবন সথকে রবীন্দ্রনাথেব চিন্তার কয়েকটি ধারা দেপানো হইল। ফাল্কনী, রক্তকরবী, মৃক্তধারা, রাজা ও ভাক্যরে কবি জীবনের অসীম রহজ্ঞের আরও কয়েকটা দিক্ পুলিয়া দেপাইয়াছেন ও তাহার সমাধান করিয়াছেন। তাহাদের আলোচনা করিলে এ প্রবন্ধেব আয়তন অশোভন ভাবে বৃদ্ধিত হইয়া উঠিবে ব্লিয়া আমরা তাহা হইতে বিরত হইলাম।

জীবন ও মরণ এই তুইটিই জগতের গৃঢ় রহস্ত। ইহাদের ভিতরের কথা এমনভাবে গুলিয়া বলা ও এমন গভীর অন্তর্গ ষ্টির সহিত ইহাদের প্রকৃত রূপ অক্ষিত করা একমাত্র দ্রষ্টারই কাজ। তাই বিশ্বকবি রবীক্রনাথ ওধু রূপদক্ষ ও সৌন্দর্য স্থাই নহেন, তিনি ভাবসন্থা ন্যতাস্থা।

## দ্বন্দ্ব

## শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়

ভোরের আলো জানালা দিয়া ঘরে আসিয়া পড়িতেই, মি: ঘোষ প্রান্ত চক্ষু ছ'টি থুলিয়া চাহিলেন। একবার ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া ক্ষীণস্থরে ডাকিলেন—নির্মাণ !

নির্ম্মলা কিছুদ্রে টেবিলের কাছে দাঁড়াইয়া বেদানার রস তৈয়ার করিতেছিল,—ডাক শুনিয়া তাড়াতাড়ি নিকটে আসিয়া বলিল—কেন বাবা? শরীরটা একটু ভাল বোধ হচ্ছে কি? কৈমন আছ এখন?

মি: ঘোষ একটু বিশ্বিত ভাবে তাহার দিকে চাহিলেন। বলিলেন—আমার কি হয়েছে, বল্ তো মা? আমার ত কিছু মনে পড়ছে না? কিছু অস্থুপ করেছে কি?

নির্মাণা বিছানায় বসিয়া তাঁহার হাতথানি নিজের হাতে তুলিরা লইল। ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—

তোমার যে আজ চার দিন ধরে বড় জর হয়েছে বাবা! এক
দিন একবারও তো তুমি চেয়ে দেখ নি,—একটি বারও তো
আমায় ডাক নি বাবা! আজ এখন জর কমে আসছে
দেখছি; একটু ভাল বোধ হচ্ছে কি ?

'মি: ঘোষ আবার চোথ বৃদ্ধিরা মৃত্রুরে বলিলেন—কি জানি—কিছু বৃথতে পারছি না! জর হয়েছে বৃঝি? ও, তাই শরীরটা এত তুর্বল মনে হছেছ়ে! চোথ চাইতে পারছি না!

নির্মাণ আকুল হইরা বলিল তোমার যে অনেককণ কিছু থাওয়া হয় নি, বাবা ! তুমি একটা কুলকুচো করে এই বেদানার রসটুকু থেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড় ! বেলা ত এখনও বেশি হয় নি ! এর পরে বেলায় উঠে মুখ-টুখ ধুলেই হবে এখন ।

মিঃ বোষ আর কিছু বলিলেন না। বলিবার শক্তিও তাঁহার ছিল না। গভীর প্রান্তি ও অবসাদের ভারে তাঁহার সর্ব্ব শরীর অবশ হইয়া আসিতেছিল। নির্ম্মলা ধীরে তাঁহাকে বেদানার রস্টুকু থাওয়াইয়া দিলে তিনি আবাব ঘুমাইয়া পড়িলেন।

নির্মাণা তাঁহার মাথার কাছে বসিয়া একদৃষ্টে তাঁহার বিশুক্ষ পরিষ্লান মুথের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার ইহ-জগতে একমাত্র আশ্রয় যিনি ছিলেন, আজ সে তাঁহাকে জীবনের মত হাঁরাইতে বসিয়াছে !

চারদিন আগে বৈকালের দিকে মিঃ ঘোষের প্রথমে অল্প জর হয়। রাত্রে সেই জর বাড়িতে বাড়িতে ক্রমশঃ তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়েন।

তাঁহাদের গৃহচিকিৎসক অনিল বাবু সকালে তাঁহাকে **প**রীক্ষা**•** করিয়া বলিলেন তাঁহার অসুখ ---জীবনের আশঙ্কা আছে। বিশেষ সাবধানে রাখিতে इट्टेंदि ।

নির্ম্মণার চোথের সামনে সব অন্ধকার হইয়া আসিল। সে মাণা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইতেছিল, তাড়াতাড়ি দেওয়াল ধরিয়া সামলাইয়া লইল। তাহার পরই তাহার চোথে অশ্রুর বক্তানামিল।

নির্মালার অসহায় কাতর মুথের দিকে চাহিয়া প্রবীণ চিকিৎসক বাথিত হৃদয়ে বলিলেন, দেখুন · আপনাদের বাড়ীতে যথন আর দ্বিতীয় লোক কের্ড নেই, তথন আপনাকেই সমস্ত দিক ভেবে বুঝে চলতে হবেৰ কাজেই সব কথাগুলো আপনার জানা দরকার। মিঃ ঘোষের হার্টের অবস্থা অত্যস্ত `খারাপ…শরীরে তাঁর আর শক্তি বিশেষ কিছু নেই। গত ক্ষেক মাদের অতিরিক্ত মানসিক উত্তেজনায়, ছন্চিস্তায় তাঁর भौवनी-मंक्ति **अरकवादत क्रम करत क्लिलाह्य । अथन** अहे स অবসাদ ও ক্লান্তিতে তাঁকে এমন অবসন্ন ও চৈতগ্রহীন করে রেখেছে, এ অবস্থা থেকে স্কুস্থ করে তোলা খুব কঠিন ও সময়- \* সাপেক্ষ। ওঁকে সর্ববন্ধণ থুব সাবধানে রাথবেন। ওঠা বসা একেবারেই বারণ,—বিছানার উপরেও এখন কিছু দিন উঠে বদতে দেবেন না। সর্বাদা শুয়ে থাকবেন। আর উনি যথন যা বলবেন, তার যেন কোন রকম অন্তথা না . ছয়। যেন সব সময় ভাল থাকে। এ সময়ে মনের কোন রকম সামান্ত উত্তেজনাও ওঁর পক্ষে<sup>®</sup>অনিষ্টকর। বিরক্তি রাগ বা

উৎকণ্ঠা···বা এ রকম কোন উত্তেজনার কারণ ঘটলে হঠাৎ কোন ক্ষতি হওয়া অসম্ভব নয়।

এই পর্যান্ত বলিয়া তাহার পর তিনি বলিলেন অপাপনি रान এ সব कथा छत्न একেবারে নিরাশ হয়ে পড়বেন না। শুধু এই ভাবে রাখা দরকার বলেই আপনাকে এত কথা বলতে হলো। জনটা হু চার দিনেই কমে যেতে পারে। তারপরে এই রকম খুব সাবধানে কিছু দিন রেখে নিয়মিত চিকিৎসা ও সেবা হলেই আন্তে আন্তে সেরে উঠবেন এখন। কিছু ভয় পাবেন না আপনি। আমি ছবেলা এসে দেখে যাবো…তার মঁথ্যেও যদি দরকার হয় ∴তথনি ডেকে পাঠাবেন।

ডাক্তারের এ আশ্বাসবাণী নির্ম্মলার মুহুমান হৃদয়ে বিশেষ আশার সঞ্চার করিতে পারিল না। তাহার সমস্ত দেহ মন অনিশ্চিত আশক্ষায় ও উদ্বেগে ভাক্সিয়া পড়িতেছিল, ও থাকিয়া থাকিয়া কেবলি মনে হইতেছিল তাহার পিতা এ রোগ-শ্য্যা ছাড়িয়া বুঝি আর উঠিবেন না।

চার পাচ দিন পরে মিঃ ঘোষের জর ছার্কিয়ী কাল। ● শরীর তুর্বল থাকিলেও সেদিন যেন তিনি একটু স্থন্থ বোধ করিলেন।

হপুরে নির্মালা আহারাদি করিয়া তাঁহার কাছে আসিয়া বসিলে, তিনি তাঁহার কম্পিত ক্ষীণ হাতুথানি তুলিয়া নির্ম্মলার কোলের উপর রাখিলেন। অনেকক্ষণ তাহার মুখের দিকে চ'হিয়া চাহিয়া শেষে বলিলেন - তুই যে দেখছি বড় রোগা হয়ে শুকিয়ে গিয়েছিস নিলু ! এ ক'দিন বুঝি রাতদিন আমার কাছে বসে কাটিয়েছিস ∙•নয় ? খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলি ⋯ অস্থ্ৰতা দেখে∙ না মা ?

নির্মালা মুথ ফিরাইয়া গাঢ়স্বরে বলিল তও কিছু নয় বাবা! আমি ত ভালই আছি। তুমি নিজে কেমন আছ... বল দেখি ? আজ একটু ভাল বোধ হচ্ছে কি ?

হাঁা মা! আজ আমার শরীরটা যেন খুব হালকা বলে মনে হচ্ছে! জর্টা ছেড়ে গেছে কি না? তুর্ববলতা যেটুকু আছে ওটা ক্রমশঃ থেতে দেতে কমে যাবে। কিন্তু মিলুণ আজ ুশুধু শরীরটা নয় মনটাও যদি ভিতর থেকে এমনি হুছ ও প্রফুল হয়ে উঠতো! তুই ত জ্বানিস নে মা! সে সব কথা! এত দিন ধরে মন্ত বড় একটা বোঝা বুকের উপর চেপে থেকে আমার দম বন্ধ করে মারছে। আজ আমার বুক থেকে সে বোঝা নেমে গেলে মন আমার হালকা ও প্রফুল্ল হয়ে উঠতো! মনে হচ্ছে আমি যদি এত দিনেও ক্ষমা ,দেখলে পেতৃম মা! তা হলে কি যে একটা স্বস্তি ও শাস্তিতে মন বোন আমার ভরে উঠতো লৈ আর তোকে, কি বোলবো নিলু! বি

মি: ঘোষ এত কথা এক সঙ্গে বলিরা প্রান্ত হুইরা পড়িলেন।
নির্দ্মলার একদিন এ সব কথা জানিবার জন্ম আগ্রহ ও
কোতৃহলের অস্ত ছিল না; কিছু আজ সে এ কথার অত্যক্ত
ভর পাইরা উদ্বিয় হইরা উঠিল কোন্ কথার কি আসিরা
পড়িরা শেষে একটা কাণ্ড না ঘটে।

সে, বলিল ও সব কথা যেতে দেও, বাবা! ভোমার শরীর তুর্বল, এর উপর বেশি কথা বললে অস্থ্য করবে। ডাক্তার বাবু বারণ করে গেছেন কথা বলতে! তুমি চুপ করে ঘুমিরে পড়।

মিঃ বোষ অবিশ্বাসের হাসি হাসিরা বলিলেন ··· ডাক্তার ত সবই জানে। গোটাকতক বাঁধা গং শিথে রেখেছে ·· তাই আউট্র ব্রেডার। আমার মনের ভিতর কি হচ্ছে না হচ্ছে, তা সে জানবে কোথা হতে! আমার সব বলতে দে মিলু! যা আমি বলতে চাই ·· সে সব কথা বলা হলে আমি আরো স্কান্থ হতে পাররো।

আর কিছু বলিলে তিনি হয় ত বিরক্ত হইবেন, সেই ভয়ে নির্মালা আর প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিরা মি: ঘোষ বলিলেন—আছে৷
নির্মাল—তোর বাবার উপর তোর বড় বিখাস ও শ্রদ্ধা
আছে—নর ? তুই ত জেনে রেংধছিস—আমি একটা মস্ত দেবতুল্য লোক!

নির্ম্মলা নীচু হইরা তাহার মুখখানি মি: ঘোষের বিশুষ্ক কপোলের উপর রাখিরা আদরের স্থরে বলিল···সে কি মিছে কথা···বাবা ? আমার বাবার মত মহৎ লোক এ সহরে কটা আছে···বল তো শুনি ?

মি: ঘোষ মাথা নাড়িয়া বলিলেন ... ঐ তো ... এখানেই যে '
মন্ত ভূল থেকে গেছে ... মা ! তথু ভূই কেন ... এ ভূল বিশ্বাস
অনেকেরই মনে বন্ধমূল হয়ে গেছে ! কিন্তু আমি যে একদিন
কত বড় দোষ করেছিলুম, তা যদি ভূই জানতিস ... নির্মাণ !

মিঃ বোষ একটা নিঃখাস ফেলিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন। নির্মালা এ কথায় অত্যস্ত আহত হইয়া বলিল ও সব কথা কেন ভাবছো নবাবা ? আমি নিজের চোথে দেখলেও কথনো বিশাস করতে পারি না ∵বে তোমার দারা বোন অক্তায় কজি হয়েছে,!

কিছ সত্যিই আমি বড় অহচিত কাজ করেছি মা!

কী নিব্যাপী প্রার্গনিত করেও তার কোন প্রতিকার করতে
পারলুম না। মাহুষকে অত বেশী বিশ্বাস করিস নে মিলু!
লোষ গুণ মিলিরে মাহুষ মাহুষই কে দেবতা নর তুল
ভ্রান্তি তার পদে পদে!

তাহার পর আবার কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া মিঃ ঘোষ বলিতে লাগিলেন আমি নিজে কিন্তু কোন অক্সায় কাজ করি নি! আমার নামে আমার মতে অক্স লোক সে সব কাজ করেছিল। কাজেই তার জক্ত সকলের কাছে আমিই দারী! আমার বৃদ্ধির দোষে একটা নির্দ্দোষ লোক গৃহহীন নিরাশ্রম্ম হয়ে পথে পথে বেড়িয়েছে! তার ত্বংখ তার মনের জালা কি এক দিনের জক্ত ও ভূলতে পেরেছি!

মিঃ বোষ চোথ বুজিয়া আপন মনে বলিতে লাগিলেন—
যতদিন বয়দ অল্প ছিল, ততদিন তবু এমন তীব্ৰ ভাবে এ সব
কথা মনে জেগে বসতো না—কিন্তু যে দিন থেকে তোর মাকে
যরে আনলুম, যে দিন ভোকে কোলে পেলুম, সেই দিন থেকে
বেশ বুমলুম, কি আগুন বুকে নিয়ে রামগোবিন্দ দেশাস্তরী
হয়ে গিয়েছে ! তুধের ছেলে অসিতকে নিয়ে—

নির্মালা এতক্ষণ আড়ন্ট হইরা বসিরা ছিল, অসিতের নাম শুনিরাই সে চমকিয়া উঠিল। তাহার সর্ব্ব শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল! এত দিন যে অস্পষ্ট সংশ্রের ছারা কেবলই তাহার মনে অশান্তি জাগাইরা তুলিত, আজ এক মুহুর্ত্বে সে সংশ্বর ঘুচিয়া সবই পরিকার হইরা গেল!

তাহার সেই প্রবল কম্পন অম্বভব করিয়া মি: ঘোর চোথ খুলিয়া চাহিলেন,—বলিলেন—তুই বুঝি অসিতের নাম শুনে চমকে উঠলি মিলু ? সেই অসিত—সেই যে পাটনার জঙ্গলে—তোর হাত ব্যাণ্ডেজ করে দিয়েছিল ? আ:! কি করেই যে সব কথাগুলো তোকে বলি ?

মিঃ ঘোষ আবার চকু মুদিলেন, কিছুক্ষণ নিন্তন্ধ থাকিয়া নিজের মনে মৃত্ মৃত্ বলিতে লাগিলেন না বলা যায় না! সে সব কথা মুখে এমন করে বলা যায় না। তাই ত সব লৈখে রেখেছি! আমার টেবিলের বাঁ দিকের জুয়ারে ন বুকেছিস নমা? এক ভাড়া কাগজ আছে নদেখলেই সব বুকতে পারবি!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

তাঁহার মৃত্ স্বর ক্রমে আরও মৃত্তর হইরা আসিতে লাগিল। ধীরে ধীরে বিজ বিজ করিয়া তিনি দারীে কত বি বকিতেছিলেন। নির্মালা স্বামগোবিল ও অসিত এই হা নাম ছাড়া আর কিছু বুঝিতে পারিল না

সে স্তম্ভিত হাদয়ে রুদ্ধবাক্ হইরা পিতার শিররে বসি!
ছিল। মি: ঘোষের লিখিত কাগজে তাহার জ্বন্থ আনি
কি ভীষণ তথ্য অপেক্ষা করিতেছে! এ অনিশ্চিত উদ্বেগ
দিনের পর দিন ধরিরা আর তো এমন ভাবে সহু করা যার
না! এমন করিয়া আর কতদিন চলিবে?

ধীরে ধীরে আবার তাহার মনে অসিতের চিন্তা জাগিরা উঠিতেছিল। তাহার পিতা যে অসিতের কতথানি ক্ষতি করিয়াছেন, তাহা সে কিছুই জানে না; কিন্তু তাহার জন্ম এই যে তাঁহার জীবনব্যাপী তীত্র অমুতাপ এই যে ঘোর মানসিক ক্ষশান্তি—ইহাতেও কি সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হইল না? অসিত ত তাঁহাকে তাহার পরম শক্র বলিরা জানিরা, তাঁহার প্রতি তীত্র প্রতিহিংসা পোষণ করিতেছে। সে যদি একবার তাহার প্রতি তাঁহার মনের প্রকৃত ভাবটা জানিতে পারিত! আর একবার কি কোনরূপে তাহার দেখা পাওয়া যার না?

পিদিমা গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন দিনটা ভার এমনি করে ঠায় বদে আছ ? দাদা ত ভাল আছেন আজ ? একটু শুলে হতো ? আজ পাঁচ দিন পাঁচ রাত একাক্রমে বদে কাটছে, একটু র্জিনৈন না হলে মান্দের শরীর থাকে ? ১ওঠ দেখি এ ত্বরে গিয়ে একটু শুয়ে ঘুমোও গে। আমি থানিক বসছি।

নির্মালা ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিল এথন আর শোব না পিসিমা, তিনটে বেজে গেছে। শীতের দিনে অবেলায় ঘুমোলে শরীর অস্থুখ করবে! তুমি বরং শোও একটু। সকাল থেকে এত খাটুনি থেটে এলে!

ি পিনীমা বলিলেন, আমার জন্ম তোমায় ভাবতে হবে না বাছা। তুমি নিজের শরীরটার একটু যত্ন কর তো! না শোবে যদি, ত যাও একটু বাগানের দিকে ফাঁকা হাওয়ার বেড়িয়ে এসো। দিন রাত না ঘুমিয়ে আর বন্ধ ঘরে বসে ভেবে ভেবে চোথ মুথ শুকিয়ে বসে গেছে একেবারে! এর পরে তুমি পড়লে রুগী দেখবে কে এমন করে? ওঠো অমানি বসছি এখানে! নির্মালা এবার আরু আপত্তি করিল না, তাহার মনের তথন যে অবস্থা তাহার কেবল মনে হইতেছিল, নির্জ্জনে গিরা একবার থানিক ভাবিরা ও কাঁদিরা আসে !

নিদ্রিত পিতার মুখের দিকে একবার চাহিয়া সে উঠিয়া দাড়াইল; বুলিরে · · বাবার ঘুম ভাদলেই আমার ডেকে দিও পিদীমা!

সে আর তোমার বলতে হবে না<u>!</u> বলিরা পিসীমা নির্মালার পরিত্যক্ত বিছানার পাশে বসিয়া পড়িলেন।

মিঃ ঘোষ অকাতরে ঘুমাইতেছিলেন। পাশের ঞ্চীনালা
দিয়া এক ঝলক রৌদ্র তাঁহার মুগে আসিয়া পড়ায় পিসীমা
উঠিয়া জানালা বন্ধ দিয়া আসিলেন। শালথানা টানিয়া
মিঃ ঘোষের পায়ের উপর ভাল করিয়া চাপা দিতে দিতে
বলিলেন·এদের যে কি স্বভাব নারেল ত কথা শুনবে না
েরোগা মাহ্মকে কি এমন উত্তর-শিয়রি করে শোয়ায়
কথনো! যত সব অনাচার· আর প্রীপ্রানী কাণ্ড! এ সব
অলুকুণে কান্ধ দেখলে আমাদের মন খুঁত খুঁত করে।

কিছুক্ষণ বিসিয়া থাকিতে থাকিতে তক্রার্চ্টর হইয়া।
পিসীমার মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। তথনি
তিনি সজাগ হইয়া চকিত নেত্রে চাহিয়া দেখিলেন। তাহার
পর মৃত্ মৃত্ বলিলেন অপাড়া পেটে তু মুটো ভাত পড়লেই
যেন রাজ্যের আলিস্তি এসে জড়িয়ে ধরে।

এবার তিনি বিশেষ সাবধান হইয়া ছই হাতে চোথ মুছিয়া সোজা হইয়া বসিলেন। কিন্তু ব্থা চেষ্টা কিছু-ক্ষণের মধ্যেই গভীর তন্ত্রায় তাঁহার চোথের পাতা বুজিয়া আসিল ···

নির্মালা মি: বোষের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বাগানের ভিতর একথানা বেঞ্চের উপর বসিল। শৃক্তমনে সে কিছুক্ষণ উদাস নেত্রে চাহিয়া ভাবিল েসে এখন কোথায় আছে েকে জানে! হয় ত তাহারই খ্ব নিকটে কোথাও অবস্থান করিতেছে এই একই আকাশের তলে হয় তো একই সহরে পাশাপাশি তাহারা ছজনে রহিয়াছে কত নিকটে তব্ কত দ্রে! নিয়তি তাহাদের ছজনের মধ্যে যে ব্যবধান রচনা করিয়া রাখিয়াছে তাহা দ্র করিয়া তাহারা কোন দিন জীবনে পাশাপাশি দাঁড়াইতে পারিবে না তাহা তো নিশ্চিত তব্ একবার যদি সে আসে! এই একটিবার তাহার দেখা পাইবার আশা কিছুতে তাহার

মন হইতে যার না। সকল কাজ, সকল চিস্তার মধ্যে এতি দণ্ডে প্রতি পলে এই একটী আশা তাহার মনে জাগ্রত থাকিয়া তাহাকে উন্মনা করিয়া তোলে! যাহা হইবার নর ... তাহার জক্ত কেন আর এত ভাবিয়া মরা!

কিন্তু যদি সতাই এমন হয়…যদি সঙাই কোন দিন সে আসে, সে তথন কি বলিবে? কি বলিবারই বা তাহার আছে ? চোথ মুছিয়া নির্ম্মলা ভাবিল, এবার যদি কোন দিন সে তাহার দেখা পায়, তবে তাহার পিতার কথা সমস্ত বলিয়া সে নিজে ভাহার জন্ম তাহার কাছে ক্ষমা চাহিয়া नरेत । इर्कर जगासितं जानात्र जनिता পूড़िता ठारात পিতা আজ মৃত্যুশ্য্যায় শন্তান, ... এখনো সে চিস্তা, সে ব্যথা -তাঁহার অন্তর হইতে মুছিয়া যায় নাই। আজ এই শেষ মুহুর্ত্তে এদি সভাই তাঁহার জীবনের অবসান হইয়া আসিয়া থাকে, তবে আজো কি তিনি এই বেদনা...এই অনুতাপের জালা বুকে জ্বলিয়া শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিবেন? জীরনৈর শেষ দিনেও কি সে তাঁহার প্রাণে একটু স্বন্তি, . একটু শান্তি দিতে পারিবে না? তাহার মান অপমান কিছু ভাবিবার সময় নাই, নিজের কোন কথা সে বলিতে চার না, কোন দিন বলিবেও না। তাহার পিতার জন্ম যেমন করিয়া হোক এ কাজ করিতেই হইবে ৷ কিন্তু হায় ৷ অসিত আজ কোণায়! সন্ সন্ শব্বে গাছের পাতা কাঁপাইয়া একটা জোর বাতাস বহিয়া গেল! তাহার পরেই শুক্ষ পাতার উপর মর মর করিয়া শব্দ হইতে, নির্মালা মুথ ফিরাইয়া দেখিল ∙ তাহার সমুখে ∙ অসিত !

অকন্মাৎ নির্মানার বুকের স্পানন যেন গুদ্ধ হইয়া
গিয়াছিল! সে কি জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছে না তাহার
একাগ্র চিস্তার বস্তু রূপ ধরিয়া তাহার চিস্তাশক্তির আকর্ষণে
তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ? কি এ! সে কোন
কথা বলিতে পারিল না! কেবল শুস্তিত হইয়া চাহিয়া
রহিল!

অসিতও ছ এক মুহূর্ত্ত নিস্তক হইয়া রহিল! তাহার পর
সে একটু হাসিয়া বলিল আমায় হঠাৎ একেবারে এখানে
দেখে আপনি অবাক্ হয়ে গেছেন দেখছি! আমার কিং
দোষ নেই কিছু! আমি বাইরে দাঁড়িয়ে আপনা ,
চাকরটাকে থবর দিতে বলেছিলুম। সে আমায় ভেকে
নিয়ে এসে এইখানে ছেডে দিয়ে গেল।

নির্মালা তবু কোন কথা বলিতে পারিল না! তাহার এগলা বুক 'শুক্ষিইয়া কঠি, হইয়া গিয়াছিল!

30220260690112006432577 26057 031 13174 03 70775 13574 23574 235

অসিত একটু অপেক্ষা করিয়া আবার বলিল, আজ কটা বিশেষ দরকারের জক্ষ আপনার কাছে এসেছি! কিন্তু সে কথা বলবার আগে আমি আপনার কাছে কমা প্রার্থনা করছি! এর পূর্ব্ব দিন আপনার সঙ্গে যে অভদ্র ও পশুর মত ব্যবহার করে গেছি, তার জক্ষ ক্ষমা চাইছি! আপনি সে জক্ষ আমায় মাপ না করলে আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারবো না। নির্ম্মলা এতক্ষণ গুরু হইয়া পলকহীন নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া ছিল, অসিতের মুথে এ কথা শুনিয়া তাহার দৃষ্টি আপনাআপনি নত হইয়া আসিল। রুদ্ধ বেদনা ও অভিমানে তাহার চক্ষু আলা করিয়া জল আসিতেছিল,—সে নিজেকে সংযত করিবার জন্ম মাথা হেঁট করিয়া মাটির দিকে চাহিয়া রহিল।

অসিত কিন্তু তাহার এ ভাব ব্ঝিল না, সে ভাবিল— সেদিনের আচরণে নিজেকে অপমানিত মনে করিয়াই সে নীরব হইয়া আছে।

সে বলিল—সেদিন এখান হতে চলে যাবার পর থেকে এ পর্যান্ত আমি একদিনও স্থান্তির হতে পারিনি। কেন যে অমন বর্বরতা করেছিলুম, সে কথা আপনাকে না বলাই ভালো। আপনি যখন কিছুই জানেন না, তখন কতকগুলো অবাস্তর কথা বলে মিছে অপনাকে কষ্ট দিয়ে কি হবে? কিছু যে কারণেই হোক্ আপনার সঙ্গে ও-রকম ব্যবহার করা আমার বড় অক্রান্থ হয়েছে! তবে আপনাকে ব্যথা দিয়ে গিয়ে আমার দিন যে কি করে কেটেছে, সেটা যদি আপনি জানতেন!

অসিতের বিষাদপূর্ণ গভীর কণ্ঠস্বরে তাহার মনের্
ঘূর্নিবার বেদনা ফুটিয়া উঠিল! নির্ম্মলা অত্যন্ত আঘাত
পাইয়া একবার অসিতের বিষণ্ধ গভীর মূথের দিকে চাহিল!
কি যে সে বলিবে, কিই বা সে করিবে, তাহা কিছুই ব্ঝিতে
পারিল না! কেন যে অসিত সেদিন তাহাকে ওভাবে
প্রত্যোখ্যান করিয়া রাগিয়া চলিয়া গেল, কেনই বা আব্দ মাবার নিজে আসিয়া এমন দীনভাবে ক্ষমা চাহিতেছে—
সেত কিছুই বোঝে না! সেদিন যে কারণ ছিল, আব্দেও
ত সে কারণ তেমনি অব্যাহত রহিয়াছে!

অসিত তথনো নির্ম্বলাকে নীরব দেখিয়া অত্যস্ত কুঞ্চ

হইয়া বলিল, আপনি এখনও সে ব্যাপারটা ভূলতে পাচ্ছেন না, দেখছি ৷ কই, কিছু বলছেন না ত ? আমি দোষ করেছিলুম, আবার ফিরে এসে সে অক্সায় আবার স্বীকার করছি, তবু কি আমায় মাপ কর্কেন না ?

এবার নির্ম্মলা আর থাকিতে পারিল না। মাথা তুলিয়া বলিলু, আপনাকে ক্ষমা করবার আমার কোন অধিকার নেই অসিতবার ! বরং আমরাই আপনার কাছে দোষী— আমরাই আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। কথাটা যে আপনার কাছে কি করে তুলবো, তাই আমি এতক্ষণ ধীরে ধীরে ভাবছিলুম।

অসিত অত্যস্ত।বিশ্বিত ভাবে নির্ম্মলার মুখের দিকে চাহিল।

নির্মালা একবার এদিক ওদিক চাহিয়া, ঢোঁক গিলিয়া তাহার আঁচলটা টানিয়া সোজা করিতে করিতে নত মুখে বলিল, কিছুদিন আগে আমি জানতে পেরেছি, যে বাবা কোনও সময় আপনাদের সম্বন্ধে বিশেষ কোন অন্তায় বাবছার করেছেন। তিনি যে আপনাদের কি পরিমাণ ক্ষতি কবেছেন, আমি তার কিছুই জানি না, তাঁর হয়ে এ ভাবে আপনার সঙ্গে কথা বলবার আমার কোন অধিকার আছে কি না, তাও আমার জানা নেই,—শুধু আজ কয় মাস ধরে তিনি যে অশান্তি ও যাতনা ভোগ করছেন, তাই দেখে দেখে আমার নিজের অসহ হয়ে উঠছে 🏃 যদি সত্যিই তিনি কোন দোষ করে থাকেন—তার তু যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে,— আপনি তাঁকে ক্ষমা করতে পাবেন নাঁ কি পূ

👤 বলিতে বলিতে তাহার চোথ জলে ভরিয়া আসিল। সে তা্হার অশুভরা চকু তৃটি অসিতের প্রতি স্থির রাথিয়া বলিল, যে দিন পাটনার সেই জঙ্গলের মধ্যে আপনার সঙ্গে আমাদের প্রথম দেখা হয়, আমি খুব লক্ষ্য করে দেওছি, তার পর থেকেই তাঁর মানসিক রোগের স্ত্রপাত হয়। প্রথম প্রথম আমি এ সব কিছুই বুঝতে পারতুম না। তাঁর সর্ব্বক্ষণ আশঙ্কা, মনের উদ্বেগ, চাঞ্চল্য দিন দিনই বাড়তে লাগলো। আজ তিনি সেই অশান্তির ফলৈ শ্যাগত হয়ে পড়েছেন, আর কখনো স্বস্থ হতে পারবেন কি না, তার কিছুই স্থিরতা নেই। তবু এই সম্প্রথের মধ্যেও তাঁর মনে এখনো সেই সব কথাই জাগছে। কি করে যে আমি তাঁকে এ অবস্থায়ও একটু শাস্তি দেব, কিছুতে তা ভেবে পাচ্ছিলুম

ুনা। হয় ত এমনি করেই কোন্ দিন অতর্কিতে ভাঁর প্রাণটা বৈরিয়ে<sup>®</sup> যাবে ।

- ঝর ঝর করিয়া নির্মালার নয়নের অঞ্চ অবাধে ঝরিতে লাগিল! অসিত তাহার অঞ্চসিক্ত কাতর মুখের দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হুইয়া- দাঁড়াইয়া রহিল !

কিছুক্ষণ পরে চোখ মুছিয়া নির্মালা আবার বলিল-তাঁর কথা থেকে আমার মনে হয়, হয় ত এর মধ্যে কিছু গোল আছে, হয় ত আপনারা তাঁকে যতটা দোষী ভাবেন, তাঁর তত দোষ নেই। আর যদি সত্যই তিনি সে দোষ করে থাকেন, তার জন্মও তিনি অনেক হুঃখ ভোগ করেছেন। আজ তিনি অমুতপ্ত, বুদ্ধ, অসহায়, রোগশ্য্যাশারী, আজ তিনি আর আপনার প্রতিহিংসার পাত্র নন্ অসিতবাবু! আজ আপনি তাঁকে ক্ষা করুন। আপনার ক্ষমা পেয়েছেন, জানলে তাঁর শেষ জীবন শান্তিময় হয়ে উঠবে !

নির্মালার কথা শেষ হইলে অসিত কিছুক্ষণ স্থির চক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বল্লিলু, 🐃 করবার কি কিছু বাকি আছে নির্দ্মলা? তাঁকে বদি মন থেকে ক্ষমা করতে না পারতুম, তা হলে কি আৰু এমন করে তোমার কাছে এসে দাঁড়াতে পারি ?

অসিতের মুখে তাহার নাম উচ্চারিত হুইবামাত্র নির্মানা চমকিয়া উঠিয়া একবার তাহার দিকে চাহিল! পরক্ষণেই সে ছই হাতে মুখ ঢাকিয়া গভীর স্থথে ও বেদনায় ফু**লিয়া** ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল! আজ যেন তাহার এতদিনের সকল সংশয়, সকল ব্যথা ও ভাবনার অবসান হইল। তাহার এতদিনের দগ্ধ ক্ষতবিক্ষত হাদয়ে কে যেন অমৃতের প্রলেপ দিয়া তাহার সকল জালা জুড়াইয়া দিল! আজ সে অকুলে কূল পাইল !

উচ্ছুদিত ক্রন্দনের আবেগে নির্ম্মলার দেহ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। অসিত সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া বঁলিল, মি: বোষের অন্তায় যে কত বড় গুরুতর, সে তুমি কিছুই জান না, নির্মলা! জেনে দরকারও নেই-কারণ আমি অনেক চেষ্টা করেও তাঁর প্রতি প্রতিহিংসার ভাব বজায় রাথতে পারি নি। তোমায় দেথবার পর থেকে 🕽 আমার এতদিনের সব ধারণা, সব বিশ্বাস ওলোটপালোট হরে গেছে। তবু আমি কর্ত্তব্যবোধে চিরদিন তোমাদের কাছ থেকে দূরে থাকবো বলেই মনস্থ করেছিলুম। তার জক্ত নিজের

সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করেছি, অনেক চেষ্টা করেছি। এই কিছু দিন আগে পর্যান্ত মন স্থির করতে পারি নি, সে ত তুমি জানই। তবে শেষ পর্যান্ত আমারই পরাজন্ন হলো। উচিত বা অহুচিত যাই হোক্—আর আমি তোমাদের সঙ্গে দূরত্ব রেখে চলতে পারলুম না।

নির্ম্মলা তথনো তেমনি নিঃশব্দে কাঁদিতেছিল। অসিতের ইচ্ছা হইতেছিল, তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া অশ্রুসিক্ত চকু ছটি স্বত্নে মুছাইয়া দেয়, কিন্তু সে আগের মতই নীরবে দুরে দাঁড়াইয়া রহিল।

ञ्चात्रक्षण काँ मित्रा भरतंत्र जात्र मधु इटेल निर्मामा हकू মুছিয়া মুথ তুলিয়া চাহিল। এই ঘটনার পর তাহাদের পরস্পরের মনের ভাব উভয়ের নিকট আর কিছু অগোচর ছিল না।

নির্মাণা বলিল, তুমি একবার বাবার কাছে চল ! তোমায় পেলে আর তোমার কথা শুনলে তিনি মন থেকে শাস্তি পেয়ে শীশুগির ভাল হয়ে উঠবেন।

অর্সিউ বলিল, আজু আরু সময় নেই। কথায় কথায় অত্যন্ত দেরি হয়ে গেছে। আমার হাতে এখন কত যে গুরুতর কাজের ভার রয়েছে—সে তুমি জান না। আমার নিজের সম্বন্ধে কোন কথাই তোমার জানা নেই। যদি কোন मिन ममन्न পार्टे, তবে আর এক দিন এসে সব বলে যাব। এখন যে জন্ম এসেছি সেই কথাটা বলি। আজ থেকে তুদিন পরে এখানে একটা বিদ্রোহ আরম্ভ হবে। হয় তো সেই কাণ্ডটা সমস্ত ভারতবর্ষব্যাপী হতেও পারে! এ ঘটনা যে কি রকম হয়ে দাঁড়াবে,কত দিন ধরে চলবে, সে এখনো আমরা কিছু ঠিক করতে পারছি না। তাই সহরের নির্বিরোধ লোক ও শিশু, বৃদ্ধ ও মেয়েদের জ্বন্স আমরা একটা নিরাপদ স্থানও ব্যবস্থা করে রেথেছি। তাই তোমায় বলতে এদেছিলুম, यनि সে রকম গোল কিছু হয়, তা হলে যে লোক এসে তোমাকে ঠিক এই রকম আংটি দেখাবে, তাকে বিশ্বাস .করে তোমরা তার সঙ্গে চলে যেও। সে আমাদের দলেরই বিশ্বস্ত লোক—সে তোমাদের ভাল জায়গায় নিয়ে গিয়ে থাকবার বন্দোবস্ত করে দেবে i

অসিত তাহার হাত হইতে একটি আংটি খুলিয়া লইয়া নির্মালার সামনে রাখিল।

নির্মালা কণকাল সশঙ্কিত দৃষ্টিতে অঙ্গুরীর দিকে চাহিয়া

রহিল ৷ অসিতের এই সব কথা শুনিয়া ভরে তাহার মূপ শুকাইরা গিয়াছিল। সৈ বলিল—এ সব কি কথা যে বঙ্গে, মামি ত কিছুই বুঝতে পারছি না। আবার কি মিউটিনি বে ? তুমি সে সময় কোথায় থাকবে তা হলে ?

> অসিত একটু হাসিয়া বলিল, সেটা এখন ঠিক বলতে পাচ্ছি না! কোথায় থাকবো, কি করবো, সবই এখন অনিশ্চিত। তবে এ ব্যাপারটা সব আমরাই গড়ে তুর্লেছি, আমাদেরই হাতে সমস্ত ভার—কাব্দেই আমাদেরই সব দিক দেখতে শুনতে হবে। আৰু এখন আমি<sup>\*</sup> যাই—তা হলে। এ সব গোল মেটবার পরও যদি বেঁচে থাকি, তথন আবার দেখা হবে। এর মধ্যে তুমি মিঃ ঘোষকে আমার কথা বলে রেখো। আমার দ্বারা কোন দিন তাঁর কিছু ক্ষতি হবে না---এ বিশ্বাস তিনি রাথতে পারেন।

> নিৰ্মালা ভয়ে শুৰু হইয়া চাহিয়া রহিল ৷ যদি বা এতদিন পরে সব বৈরিতা ভূলিয়া অসিত তাহার কাছে আসিল, তবে আবার এ সব কি হেঁয়ালি আরম্ভ হইতে চলিল ? তাহার ভাগ্যে কি চিরদিনই এইরূপ একটা না একটা বিপর্যায় লাগিয়া থাকিবে ?

> অসিত আবার বলিল, মি: ঘোষকে বলবার কথা আমারও অনেক আছে নির্মলা! তাঁর কাছে শোনবার কথাও আমার ঢের বেশি ছিল; কিন্তু এখন আর সে সময় নেই! দেশব্যাপী এত বড় একটা ঘটনার সময় ব্যক্তিগত জীবনের ছোটখাট কথা বা দাবী চলতে পারে না। সে সব ভবিষ্যতের জন্ম তোলা পাক ! তোমার সঙ্গে সেদিন রুঢ় ব্যবহার করে গিয়ে অবধি মনে শাস্তি ছিল না, সেই জন্ম, আর এই কথাটা বলে যাব বলে—ছুটে আসতে হলো। আর্মি এখন উঠি—বড দেরি হয়ে গেল।

> অসিত আর দাঁড়াইল না। নির্ম্মলাও তাহার সঙ্গে উঠিল। উভরে বাগান হইতে বাড়ী যাইবার পথে আসিয়া দাঁড়াইতেই দেখিল, মিঃ ঘোষ সামনের বারাণ্ডার দাঁড়াইয়া আছেন। প্রবল জরে তাঁহার চোথ মুথ লাল হইয়া উঠিয়াছে। জরের ঘোরে কথন তিনি ঘর হইতে উঠিয়া আসিয়াছেন।

> অসিত ও নিৰ্মালা হঠাৎ তাঁহাকে এ অবস্থায় দেখিয়া ধমকিয়া দাঁড়াইল। এ কি ব্যাপার!

> অসিতের প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই সহসা মি: ঘোষের চোথে মুখে বিশ্বর ও আতঙ্কের রেথা ফুটিরা উঠিল। ভগ্নস্বরে

বিক্নতকঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন—ও কি? তুমি?, তুমি করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

ধরিবার জন্ম ছুটিয়া তাঁহার নিকটে যাইতেছিল।

মিঃ ঘোষ তাহাকে ছটিয়া আসিতে দেখিয়া ভয়-ব্যাকৃত এখানে ? তাঁহার সর্বাদারীর কিসের উত্তেজনায় থর থর চিত্তে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—নির্মাল। নির্মাল। ধর। আমার ধর ৷ বলিতে বলিতে তিনি বিবর্ণ মূথে **ছিন্নমূল তরুর** তিনি পড়িয়া যান দেখিয়া অসিত তাড়াতাড়ি জাঁহাকে . মত অসিতের পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িলেন। সেই মুহুর্তে • তাঁহার প্রাণ বাহির হইয়া গেল।

## হলাওে

## শ্রীমণীন্দ্রলাল বস্ত

স্ববিস্থৃত সমতল সবুজ ক্ষেত্র স্বদূর দিগন্তে নীলাকাশের সঙ্গে মিশে গেছে: সর্জ মাঠের ওপর রূপাব স্তার মত থালেঁব জাল টানা—নেন চতু ক্ষেব ছক; থালের ধারে ধাবে উইওমিল প্রহরীব মত দাঁড়িয়ে; তার ওপর নীলাকাশ নত

দেখলুম। মাঠের পর মাঠ। তাদের মাঝ দিয়ে সোজা লম্বা থাল চলে গেছে,—দিগন্তে গিয়ে মিলেছে। থালের জল ভোরের আলোয় ঝিক্মিক্ কবছে। তুধারে পাতাহীন গাছের সারি। মাঝে মামে এক একটা windmill স্থব্ধ প্র**হরীর মত** 

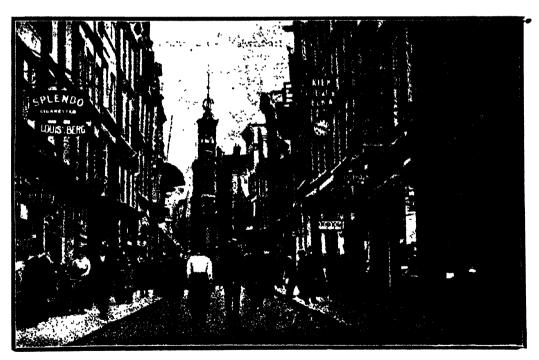

আমন্তারডাম—কালভার্ট্রাট

হয়ে পড়েছে-এই হচ্ছে হলাগু। শীতের প্রভাতের ধুসর আলোর মধ্য দিয়ে আমাদের ট্রেন হুক অফ হলাও ( Hook of Holland ) থেকে আম্প্রারভামের (Amsterdam) **मिरक हरलाइ। शाफ़ीत जानला मिरम श्लार** खंद कार्य

**দাঁ**ড়িয়ে। সেই ধুসর অন্ধকারময় আকাশে উ**ইগুমিলগুলির** মূর্ত্তি রহ্স্যময় বৃহৎ দেখায়—যেন চতুভুজ দৈতোক সারি গুম হয়ে বসে আছে। বাস্তবিক আলাদীনের প্রদীপের **দৈত্যে**র মত এই উইগুমিল ডাচ্ কৃষকদের ঘরে আনেক ধনরত্ব এনে দিরেছে। উইগুমিলের বাংলা ঠিক কি করা যায় জানি না; কারণ, উইগুমিল আমাদের দেশে নাই। বায়ু-যন্ত্র বা বায়ু- <sup>গ</sup> বিশেষতঃ ঘোড়শ শতাব্দীতে হলাও যথন স্পেনের অধীন হল, চালিত কল বলা যেতে পারে।

চলেছে; থালের তীরে উইগুমিল ঘুরছে; থালের জল মাঠের ছোট থালে ছড়িয়ে দিচ্ছে; মাঠের ওপর গরু চরছে; ক্বাকের মেয়েরা রঙ্গীন সাজ পরে কাজে বাস্ত—হলাণ্ড বলতে এই ছবিটি আমার চোথে ভেদে ওঠে,—রেলগাড়ী থেকে হলাণ্ডের এই শাস্ত কর্মাময় মূর্ত্তি দেখলুম।

গাড়ীতে হলাণ্ডের সম্বন্ধে একটা বই পড়তে পড়তে তার কাজ-

ভালবাসা চিরদিন তাহাদের অন্তরে জলজল করছে। ি স্পেনের রাজা পঞ্চম চার্লস ও তার পর দ্বিতীয় ফিলিপের খাল দিয়ে মাখন, 'চিজ' বোঝাই করা নৌকা ধীরে 'সময় পরাধীনতা ও অত্যাচারে জর্জারিত হয়ে উঠল, তথন উইলিয়াম প্রিন্স অফ অরেঞ্জের নেত্রতে স্বাধীনতার জন্যে এই ছোট জাতি প্রবল পরাক্রান্ত স্পেনের রাজার বিরুদ্ধে প্রাণপণে কি প্রবল সংগ্রাম করেছিল, তা ভাবলে অবাক হতে হয়। ডাচ্জাতি হচ্ছে প্রটেষ্টাণ্ট; তারা ক্যালভ্যানিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত। স্পেনেব রাজা ছিলেন রোমান ক্যাথলিক। ধর্মের নামে তাঁর সেনাপতি আলভা যে অত্যাচার করেছিল,



আমইারডাম

ধানার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলুম। হলাও আয়তনে বিশেষ বড় নর--->২,৬১৮ বর্গমাইল; তার লোকসংখ্যা হচ্ছে ৭,২৯৮০৪৩ (১৯২৪ খ্রী: অবে )। এই ছোট দেশ এই ছোট স্বাধীন **জাতিকে পৃথিবীর সব জাতি সম্মান করে চলে।** ডাচ্ জাতির ইতিহাস পড়বার জিনিষ। Motleyর The Rise of the Dutch Republic থারা পড়েছেন, তাঁরা জানেন, দেশের স্বাধীনতার জ্ব্রু চিরন্তন সংগ্রামে পৃথিবীর ইতিহাসে ডার্চ্ জাতির নাম অমর হয়ে আছে। হলাণ্ডের আদিম অধিবাসী **জার্মা**ণী হতে আসে। জার্মান জাতির স্বাধীনতার প্রতি

তা পড়লে রক্ত গরম হয়ে ওঠে। এই অত্যাচারের ফলেই ডাচ্জাতি শীঘ্ৰই স্পেনেৰ দাসত্ৰ থেকে স্বাধীনতা লাভা করলে।

সপ্তদশ শতাব্দী হচ্চে হলাণ্ডেব গৌরবময় ইতিহাসের কাল। এই সময় তার প্রসিদ্ধ শিল্পীরা জন্মগ্রহণ করে ছিলেন। এই সময় তার বাণিজ্য সমস্ত পৃথিবীব্যাপী হয়ে উঠেছিল, তার শক্তি ও সমৃদ্ধি উপছে উঠেছিল। তার পর অন্স অন্স জাতির সঙ্গে ব্যবসায়ের পাল্লাতে তাকে অনেক হটে আসতে হয়েছে। ভারতবর্ষে, আমেরিকাতে তার প্রভূম চলে গেল; কিন্ধ এথনও জাভা বোর্ণিও ও অক্যান্স উপনিবেশের বলে যথন ডাচ্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোশ্পানীর প্রতিষ্ঠা হয়, **আমন্তারডামের** ডাচ্জাতি নগণ্য নয়। ধনী ব্যবসায়ারই তার নেডাক্রপে থাকেন। ইং**লিশ ই**ষ্ট ইণ্ডিয়া

খালের জান দেখতে দেখতে হলাণ্ডের ইতিহাস পড়তে পড়তে আমষ্টারডামে এদে পৌছালুম। হলাণ্ডে খাল প্রায় রেললাইনের সমান দার্ঘ। বেললাইন হচ্ছে ও,৪৪৫ কিলোমিটার আর খাল হচ্ছে ৩,২৫০ কিলোমিটার। বাস্তবিক এই থালের গুণেই এ দেশের এত সমৃদ্ধি।

এ কথা ভাবলে অবাক লাগে যে, হলাণ্ডের অধিকংশ ভূমি সমুদ্রের জলের উচ্চতার নিমে অবস্থিত। সমুদ্রের জলকে যথন ডাচ্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা হয়, আমষ্টারডামের
ধনী ব্যবসায়ারই তার নেতারূপে থাকেন। ইংলিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া
কোম্পানীর কলকোশলের গুণে আজ ইংরাজ যেমন ভারত
সাম্রাজ্য পাইরাছে, তেমি এই ডাচ্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর
শক্তি ও দক্ষতায় ডাচ্ জাতি আজ জাভা ও অক্তান্ত
এসিয়ার উপনিবেশের মালিক। ১৬১৯ খ্রীঃ অবেদ
জাভায় জাকাত্রার ধ্বংসাবশেষের ওপর বাটেভিয়াতে তার
প্রধান নগর স্থাপন করে। এসিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যাহৃদ্ধির
সঙ্গে সঙ্গে আমষ্টারডামেরও ধনরত্ব লাভ হয়েছে, তাহার



অ্যানাটমী-শিক্ষা—রেমব্রাণ্ট

হটিয়ে, সমুদ্রের জলকে বাঁধ দিয়ে বেঁংং ঠেকিয়ে, ভাচ্ জাতুতি তার নগর প্রাম তৈরী করেছে। Dam of the Amstel বা আমস্টেলের বাব, এই নাম হতে আমস্টারভাম নাম হয়েছে। প্রয়োদশ শতান্দীতে এখানে জেলেদের ছোট প্রাম ছিল। তার পর শতান্দীর পর শতান্দী ধরে ধীরে ধীরে সঙ্গর গড়ে ওঠে। সপ্তদশ শতান্দীতেই এ নগরের শক্তি ও সম্পদ খুব বেড়ে যায়। Westphalia Treaty অন্তসারে সেল্ড ট Scheldt নদীর মুখ বন্ধ করা হয়। তাতে আণ্টেওয়ার্পের বাণিজ্য পৃথ বন্ধ হয় ও আমস্টারভামের সমুদ্ধি বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া ১৬০২ খ্রীঃ অবন্ধ

শক্তি ও সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি হয়েছে। আজ আমষ্টারজাম পৃথিবীর মধ্যে ব্যবসায়ের এক প্রধান কেন্দ্র; তার লোক-সংখ্যা সাত লক্ষের অধিক।

আমন্তারডাম সহরে নের্মে মনে হল, যেন পথ ও থালের এক গোলক ধাঁধাতে এসে পড়েছি। যেন একটা প্রকাণ্ড মাকড়সা থালের জালে সহরটি জড়িয়ে ধরেছে; সমন্ত সহর ঘিরে থালের জাল বুনেছে। ত্তেসন থেকে বাহির হয়েই দেখি, সামনে স্থলর থাল সোজা চলে গেছে। তার বাঁ দিক দিয়ে এক থাল বেরিয়ে গেছে, ডান দিক দিয়ে আর এক থাল

বেরিয়ে গেছে, কালো জল টলমন করছে। তার ওপর মোটর বোট, ছোট ষ্টীমার বাধা, ঘুমস্ত শিশুর মত স্থির। খালের ধারের পথ ধরে কিছু দূর চল্লুম সহরের দিকে। Dam নামে সহরের প্রধান জায়গায় এসে পড়লুম। গাইড বুকে লেখা আছে, এই জায়গা দিয়ে সব ট্রাম একবার ঘূরে যায়.। স্থুতরাং সহরের কোথাও পথ হারিয়ে গেলে, ট্রামে করে Dama এসে, তার পর নিজের হোটেলের দিশা গুঁজে নিতে পারা যায়। এইখানে রাজার প্রাসাদ ও একটি পুরাতন গির্জা। সামনে প্রসিদ্ধ Kalver Straat। রাস্তাটি সক, কিন্তু তার দুধারে দোকান ও কাফের সারি দেখে মনে

চক্রাবলীর মধ্যে দিশাহারা হয়ে গেলুম। স্থন্দর সরু থালগুলি কথনও সোদা, কথনও এঁকে বেঁকে চলেছে,—তাতে মাল বোঝাই করা গাধার্বোট বাধা। স্থির জল স্বচ্ছ আয়নার মত। তাতে পোলের ছারা, গাছের সারির ছারা, লাল হলদে বাড়ীর ছায়া পড়েছে। বিশেষতঃ যেথানে ছই রঙীন বাড়ীর সারির মধ্যে দিয়ে একটি সরু খাল চলে গেছে, সেখানে বড় ফুলর। থালের পর থাল, পোলের পর পোল। ত্ব'তিন মিনিট চলেই নতুন পোল। আমি যেন একটা মাকড্সার জালে পড়েছি---স্থলপথের সঙ্গে জলপথের বাড়ীর ছাদের মঙ্গে নৌকাব মান্তলের মারির জড়ামড়ি হয়ে

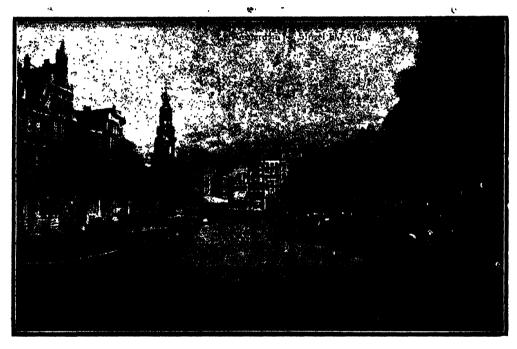

আন্টার্ডাম '

হল, লণ্ডনের বণ্ড খ্রীট ( Bond Street ) দিয়ে বা পারিব বলেভা তো ইতালীয়ার ফুটপাথ দিয়ে চলেছি। রবিবাবের সকাল, দোকান সৰ বন্ধ, পথে লোকজন খুব কম, শনিবারের নিশীথ-উৎসবের পর সবাই ঘুমোচ্ছে; শুধু দোকানের শো-কেসের সারি ঝলমল করছে।

আবার এক থালের ধারে এসে পড়লুম। গাইড বুক থেকে সহরের মানচিত্র দেখে মনে হ'ল, যেন মৌনাছির চাকের মত পথঘেরা বাড়ীর সারির টুকরো গোল করে সাজান ; তাদের ঘিরে অর্দ্ধচন্দ্রের মত থালের রেথার পর দ্বেখা। এরপ আশ্রেয় স্থন্দর সহরে

গেছে। একটা ছোট গলিতে ঢুকে ভাবলুম, এবার কিছুক্ষণ শুধু মাটিতে চলা যাবে, কিন্তু একটু মোড় ফিরতেই জলেব রেথা দেখা গেল, যেন সমন্ত সহর জুড়ে জল ও মাটির একটা লুকোচুরি থেলা চলেছে। সব চেয়ে স্থন্দর লাগল এর পোলগুলি। এক একটি পোলের নব নব রূপ। কোনটি উটের পিঠের নত, কোনটি আধথানা চাঁদের মত, কোনটি বেডাল যেমন করে পিঠ কুঁচকে ভোলে, কোনটি বা যেন পল্মের পাপড়ি, কোনটি একটি হাত যেন বেঁকে ছুইটি তীরকে যুক্ত করেছে, কোনটি যেন আঙ্গুলের ইসারায় কোন রহস্যলোকে নিয়ে যাবে।—স্থির জলের ওপর পোলের এই বক্রতার ছায়াও

স্থব্দর। হলাণ্ডের প্রধান নগর যেমন থালের জাঁলে ঘেরা, সমস্ত হলাও তেমনি থালেতে ভরা। এই থালের জাল দেশের ক্ষমি ও ব্যবসায়ের খুব স্থাবিধা করেছে বটে, তা ছাড়া আমার মনে হয় ডাচ্জতির মনের ওপরও খুব প্রভাব বিস্তার করেছে। থালের সঙ্গে নদীর তফাৎ এই বে, নদার জল চঞ্চল, জোয়ার ও ভাটার টানাপোড়েনে উচ্চ্যাস-গতিময়; কিন্তু থালের জল স্থির শান্ত। তা ছাড়া নদীর মধ্যে প্রয়োজন

রেমব্রান্টের বাড়ী

ছাড়া একটি অহৈতুকী আনন্দ আছে, কিন্তু থাল শুধু প্রয়োজনের জন্ম কাটা। এই থালের জলের শান্তি স্থিরতা ডাচু জাতির মনেও আমরা দেখতে পাই। ফরাসী মন বা বান্ধালী মনের মত ডাচ্ মন অত ভাব-প্রবণ নয়, সহজৈই উচ্ছুসিত বা বেদনায় ক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠে না। সে জন্ম বাণিজ্যে ও আইন শাস্ত্রে ড্বাচ্-প্রতিভার বিশেষ বিকাশ

দেখতে পাই। তা ছাড়া ডাচ্রমণীদের পরিষ্ঠার পরি**চ্ছন্নতার** জন্মে যে পৃথিবী-যোড়া খ্যাতি আছে, তাও এই স্থপ্রচুর জন সরবরাহের গুণেই হয়েছে বলে মনে হয়।

किছूक्रण महत्र पुत्र शांठिलात वावस्त्रात ज्ञ अकि ছোট হোটেলের সংলগ্ন কাফেতে চুকলুম। চুকেই প্রথম চোথে পড়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা,-প্রুভি টেবিল পরিষ্কার সাজান। চেয়ারগুলি ঠিক স্থানে রাখা, মাঝে বড টেবিল,

> কাগজের সারি ভাঁজে ভাঁজে যোড়া, সা**জান**। পথের ধূলা নিয়ে সে ঘরে চুকতে সঙ্কোচ বোধ হল। হোটেলের অধিকারী তাঁর স্ত্রীর কাছে থেকে থবর নিয়ে জানালেন, হা, ঘর পেতে পারি।

একটি ছোট স্থন্দর ঘর; বিছানার চাদর, জানালার লেমের পদা, সাদা দেওয়াল—সব ধপ ধপ চক্চক্ করছে। লিথবার টেবিল, ড্রেসিং টেবিল, সব পরিষ্কার সাজান—কোথাও ধূলার একটু লেশ মাত্র নাই। মনে হুল ডাচ গৃহকত্রীরা পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে বঙ্গু শৃহকত্রীদের চেয়ে কিছু কম ধান না।

হোটেল-কত্রী গৃহে হাজির হলেন। মোটা, বেঁটে, মুথে হাসি-হাসি ভাব--বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হবে। "আমার সঙ্গে ঘরোয়া ভাবে আলাপ স্থক করে দিলেন। প্রথমে ঘরের দর ঠিক হল। তার পর বন্নুম, কি ত্রেক্ফাষ্ট দিতে পারেন? আমি কফি চাই। তিনি বল্লেন, যা পেতে দেব, তা থেয়ে আপনি খুসি হবেন।

কিছুক্ষণ পরে ত্রেকফাষ্ট এসে হাজির হল। এক প্রকাণ্ড ট্রেতে নানা জিনিস—সাদা ধপ ধপে লেসের জাল দিয়ে চাপা। এক ইংরাজ লে<del>থক</del> লিখেছেন যে, ডাচ ব্রেকফাষ্ট ইংরাজী বা

ফরাসী ব্রেকফান্তের মতন নয়,—বোধ হয় ত্ব'এর মাঝামাঝি। কিন্ত ইংলতে বা ফ্রান্সে আমি কথনও এমন স্থলর ত্রেকদাষ্ট খাই নি। কফি, ছটি অৰ্দ্ধসিদ্ধ ডিম, হু'খণ্ড হাম, মাখন, ৮।১০ সূত্রিস টাটকা রুটি ও তু'টি বড় থও 'চিজা'। এমন স্থাত্ টাটকা মাথন ও 'চিঙ্ক' আমি কোথাও খাই নি'। ত্রেকফান্তের নমুনা দেখে বুঝলুম, কেন আমার হোটেল-কর্ত্তী

এখন স্থলকায়া ও হাস্তময়ী, কেন ডাচ জ্বাতির নরনারীদের এমন স্থান্থ প্রকটু মোটা দেখতে। ইয়োরোপের সব দেশের মধ্যে হলাণ্ডের লোকের স্বাস্থ্য সব চেয়ে ভাল; ও তাদের মধ্যে রোগ খুব কম হয় বলে খ্যাতি । এখন ইয়োরোপের সব দেশে ইন্ফুরেঞ্জা খুব হচ্ছে,—হলাণ্ডে এ রোগ সব চেয়ে কম। এমন টাটকা রুটি মাখন তথ খেতে পেলে কোন রোগ হতে পারে না। হলাণ্ডের মাখন ও স্থাসিদ্ধ 'চিজের' ওপর ইংলণ্ড প্রভৃতি ফল্য দেশেব লোক নিভর করে।

প্রতি,বংসর লক্ষ লক্ষ টাকার মাথন, তুধ, চিজ ইত্যাদি বাহিবে রপ্তানি হয়। ১৯২৪ সালে ৬,২০০০,০০০ পাউও মূল্যের 'চিজ' বাহিবে রপ্তানি হয়েছিল। এলুমিনিয়াম ও পোরসিলেন বাসনগুলির দীপ্তিতে জল্জল্
খরটি হোটেল কক্রীর হাস্তে ও গর্কে উজ্জল মুখথানির মত।
আমি পরিচ্ছনতা সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ প্রশংসা করে বন্ধ,
আমাদের দেশের পরিষ্কার সম্বন্ধে শুচিবাইগ্রন্তা গৃহিণীদের
ভাঁড়ার ঘর, রান্নাঘরকেও আপনি হারিয়েছেন। তিনি হেসে
বল্লেন, দেখুন, এ হোটেল, এথানে ঘরদোর তেমন পরিষ্কার
রাখা যায় না।

হলাওের সঙ্গে আমাব প্রথম পরিচয় হয়েছিল—
যথন আমি কলেজে পড়তুন। তার উইগুমিল বা 'চিঙ্ক'
দিয়ে নয়—তার বিখাতি চিত্রশিশ্লীদের ছবি দিয়েই হলাও
আমার তরুন মন ভুলিয়েছিল। বিশেষতঃ রেমবান্টের

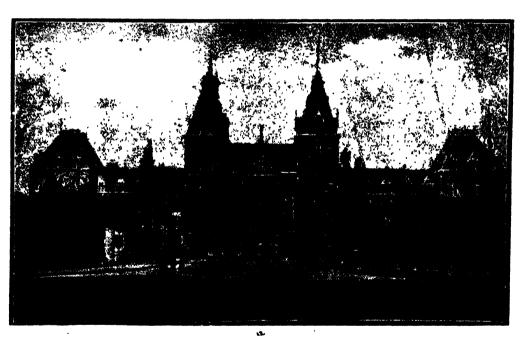

Rijks Museum

ব্রেকফাষ্ট সেরে, নাছিরে যাবার পথে হোটেল-ক্রীর রায়াঘর পড়াতে, রায়াঘর দেখতে চুকল্ম। হোটেল-ক্রী তাঁর পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন সাজান রায়াঘর দেখাতে বিশেষ গোরব বোধ করলেন। দেওয়ালের সাদা টাইল ঝক্ঝক্ কর্ছে, জলে গোওয়া কাঠের মেজে কাঠের টেবিল তক্তক্ করছে; বড় টেবিলের ওপর এল্মিনিয়ামের নানা বাসন কেটলি ইত্যাদি ঝক্ঝক্ কর্ছে; দেওয়ালের গায়ে লাগান আলমারীতে চিক্রেমাটির পেয়ালা ডিস বাসনগুলি বকের সাদা পালকের মত পরিকার; শুল্ল স্বপ্রের মত সাজান।

(Rembrandt) আলো-অন্ধকারের রহস্তময় ছবিগুলি আনার অন্তর মুগ্ধ অভিভূত করে তুল্ত। সেই শিল্পীদের দেশ দেখবার জন্মেই হলাওে আসা।

সতেরো শতানীতে যথন ডাচ্ বণিকদের পোত ইয়োরোপ ছাড়িয়ে এসিয়া আনেরিকাতে বাণিজ্য বিস্তার করছে, ডাচ্-জাতি নব নব উপনিবেশ স্থাপন করছে, সেই সময়েই হলাগ্রে প্রসিদ্ধ ডাচ্ চিত্রকরেরা জন্মেছিলেন, চিত্র এঁকে গেছেন। রেমব্রাণ্টের তৈলচিত্রে যেমন দেখা যায়—অন্ধকার ছারালোক হতে হঠাৎ এক আলোর প্রদীপ জলে উঠেছে,

যেন কালো পাথরের বুক:ভেদ, করে ঝলমল ঝণা-ধারা উৎসারিত হয়ে এসেছে, তেমি এই সতেরো শতাব্দীর হলাতে হঠাৎ কোথা থেকে আর্টের আগুন দপ্ দপ্ করে জলে উঠল। ফ্লান্স হল্স, রেমব্রাণ্ট, জোয়াড়, ডু, পল ুপটর, ভারমেয়ার প্রমুথ প্রায় ত্রিশজন ছোটবড় চিত্রকর এই শতাব্দীতে জন্মেছিলেন। আর্টের ইতিহাসে তাঁদের নাম অমর হয়ে আছে। এঁদের আবিভাব যেমন আশ্চর্যাকর, তেমি চমকপ্রদ। এদের আগে ডাচ্ চিত্রশিল্পের ইতিহাসে

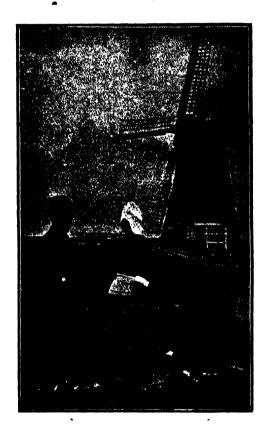

হলাওে

কোন বড় চিত্রকরের নাম থু জে পাওয়া যায় না। উল্কাদলের মত এঁরা হঠাৎ আবিভূতি হয়ে সমস্ত ইয়োরোপীর আর্টের আকাশ আলো করে দিয়ে গেছেন। সতেরো শতাব্দীর পর আবার হলাণ্ডে চিত্রকলার রঙ্গমঞ্চে কালো পদ্দা পড়ে গেল। আঠারো শতাব্দীতে কোন বড় চিত্রকরের আবির্ভাব হয় 'নি। উনিশ শতাব্দীতে ইজরেল (Israeles), মরিস (Maris) মোভে (Mauve ) ও Expressionist Schoolএর ভান গুফ (Van Gaugh) ইত্যাদি নানা চিত্রশিল্পী হলাওে

জন্মেছেন বটে, কিন্তু রেমব্রাণ্ট বা ফ্রান্স হল্সের মত কেছ আই জন্মালেন না।

আমন্তারডামে Rijks Museuma এই সব ডার্চ শিল্পীদের অনেক ভাল ভাল ছবি আছে। কিন্তু এই চিত্রশালার কথা বলার আগে রেমব্রাণ্টের একটু জীবন-কথা বলতে চাই।

১৬০৬ থঃ অবে লাইডেনে রাইন নদীর ধারে একটি বাডীতে রেমব্রাণ্টের জন্ম হয়। তাঁর বাবার উইও-মিল ও জমিজমা ছিল। তিনি হচ্ছেন পিতার চতুর্থ পুল্র<sup>®</sup>। বাড়ীর

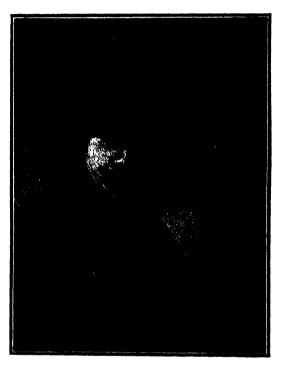

রেমব্রাণ্ট (১৬৩৪) নিজের আঁকা তৈল-চিত্র

ছোট ছেলে বলে তাঁকে কোন লেখাপডার কাজে লাগান বাপ-মার ইচ্ছা ছিল। ছোটবেলা থেকেই তাঁর ছবি আঁকবার প্রতিভা বিকাশ পায়।. সে সময়ের ত্'জন প্রসিদ্ধ চিত্রকরের কাছে তিনি কিছু দিন আঁকতে শেখেন। তার পর নিজে বাড়ীতে বসে, হাত তুরস্ত করতে লাগলেন। তথনকার ইয়োরোপীয় আর্ট রেনেস ার ইতালীয় চিত্রকরদের প্রভাবে চালিত হচ্ছিল। কিন্তু হলাণ্ডের আর্টের ধারা ইতালীয়ান আর্ট থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন রূপ নিল। আর্ট চার্চের অধীনে বা চার্চ্চের প্রভাবে যিশু মেরী ও সাধুদের ছবি এঁকে

বেড়ে উঠছিল। ডাচ্ শিল্পীরা কিন্তু এই চার্ক্সের প্রভাব বা অহশাসন মানল না। প্রথমত: ডাচ্ জাতি Calvinist; তার পর রোমান ক্যাথলিকদের কাছ থেকে তারা এত অত্যাচার সমেছে, যে রোমান চার্চ্চের ওপর তাদের মোটেই শ্রদা ছিল না। তারা সাধু দেবদেবীর ছবি না এঁকে মাহবের মধ্যে যে মহত্ব আছে, প্রকৃতি, মাতুষ, পশুর মধ্যে যে भोन्मर्या, महक आनत्मत क्रि आह्म, जात्क आहेंत मर्या রূপ দিলে, মাহুষের সহজ সরল জীবনের লীলাকে আর্টের রাজ্যে বরণ করে নিলে। রেমব্রাণ্টের তরণ বয়দেব ছবি-গুলির মধ্যে আমরা তারি আভাগ পাই। তিনি তার

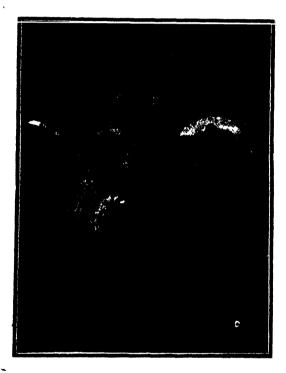

রেমব্রাণ্ট ও তাঁহার স্ত্রী (১৬৩৫) বাবা, মা'র ছবি, নিজের ছবি, পথের ভিক্ষুক, গোড়ার ছবি, উইণ্ডমিলের ছবি আঁকতে আরম্ভ করলেন।

তাঁর ছবি আঁকবার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল ; আমস্টারডামে এসে পৌছাল, ১৬৩১ খ্রীঃ অন্দে। তিনি তাঁর পিতৃগৃহ ছেড়ে আমন্তারভামে এসে বাস করেন। তাঁর বাকী সমস্ত জীবন এই নগরেই কেটেছে।

তিনি এসেই সহরের মধ্যে একজন প্রধান চিত্রকর হয়ে উঠলেন। তাঁর Lesson in Anatomy বা দেহতবের শিক্ষা ( ১৬৩২ ) ছবিথানিতে তাঁর নাম চারিদিকে ছড়িয়ে

মার। এ ছবিখানি এখন হেগ মিউঞ্জিয়ামে আছে। ছবির বিষয় হচ্ছে—অন্ত্রচিকিৎসক Tulp একটি শরীর কাটছেন ও তাঁকে বিরে আর সাতজন চিকিৎসক দেখছেন। ছবিটি খুব উচ্চ দরের না হলেও পঁচিশ বৎসর বয়সের চিত্রকরের পক্ষে এরকম স্থলর ছবি আঁকাতে যে খুব প্রতিভা আছে তা সবাই স্বীকার করলে।

এ ছবিথানি ডাক্তারদের থুব প্রিয় ছবি। অনেক ডাক্তারের বাড়ীতে বিশেষতঃ জার্মান ডাক্তারদের ঘরে এ ছবির এক কপি দেখা যায়।

এর তু'বছর পরে রেমব্রান্ট সাধকিয়া (Saskia) নামী এক স্লন্দরী ফ্রিসিয়ান গেয়েকে বিবাহ করলেন। তাঁর স্না



রেনব্রাণ্ট (শেষ জীবনে)

যত দিন বেঁচে ছিলেন, তত দিন তিনিই তাঁর জীবন ও আটেব কেন্দ্র রূপে ছিলেন। সাস্থিক্যাকে মডেল করে তিনি ছবির পর ছবি এ কৈ গেছেন। কথনও রাণী রূপে, কথনও Bathshela রূপে, কথনও Samsonএর স্ত্রী রূপে, কত বেশে কত রূপে এই স্বনরী দ্রীকে এঁকে শিল্পী আনন্দ পেয়েছেন। ড্রেসডেনের চিত্রশালায় রেমত্রান্টের আঁকা একথানি ছবি দেখেছি— উৎসবে উচ্ছুসিত শিল্পী-দম্পতীর ছবি,—রেমব্রাণ্টের কোলে गांगिकिया वरमं, **ठि**वकत शास्त्रभूत्थ भरतत शांव धरत—त्य ছवि দেখে বোঝা যায় তাঁদের বিবাহিত জীবন এমি উৎসবে আনন্দে কেটেছে।

বিবাহের কয়েক বছর পরে তাঁর ছোট বাড়ীতে থাকার স্থবিধে হল না। তিনি একটি বড় বাড়ী কিন্ধুলন,। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আর্টপ্রতিভার আশ্চর্য্য বিকাশ হতে লাগল। রেমব্রাণ্টের ছবির বিশেষত্ব হচ্ছে, তার আলো ও অন্ধকারের মারা। এই আলো-ছায়ার থেলা এমন নিপুণভাবে লীলারিত আর কোন চিত্রকরের মধ্যে পাওয়া যায় না। তাঁর প্রথম বয়ন্সের ছবির মধ্যে আলো ও অন্ধকারের ছোপ বড় স্পষ্ট, বড় তীব্র বলে মনে হয়: কিন্তু মাঝারি বয়সের ছবিতে আলো ও ছায়ার সমাবেশ রড় স্থন্দর, আশ্চর্য্যকর। পেছনের অন্ধকার ঘন কালো নয়, তা যেন আলোয় ছায়ায় ভরা,সে যেন ভোরের অন্ধকারের মত, আলোর স্পর্ণে কাঁপছে—সেই অন্ধকার হতে

তার যে জগৎবিধ্যাত তৈল ছবি আছে, তাতে তাঁর আঁকবার ধরণ বেশ বোঝা যায়। ছবিটি ১৬৪২ খ্রী: অব্দে অন্ধিত।

নাইট ওরাচ বা 'রাত্রের প্রহরী' ছবিটির ঠিক নাম নর। কারণ ছবিটা মোটেই রাত্রের পাহারা বিষয়ে নয়। স্থার ছবির মধ্যে যে আলোর উজ্জ্বলতা আছে, তা দিনের আলোর দীপ্তির মত। ছবির বিষয়টা হচ্ছে, কাপ্তেন ফ্রান্স ককৃ ও **ठाँ**त वन्तुकधाती नग शिन्छ वा क्राय्तित घत थ्यय्क वाहित **श्रम्छ** । এটা একটি গিল্ডের দলের ছবি ৢ ছবিটি মিউজিয়ামের একটি বুহৎ ঘরে আলাদা করে সাজান আছে। **দেখলেই** মনে হয়, যেন রংএর সঙ্গীত। ২৯টি সিভিক্ গার্ডকে এমনভাবে সাজান হয়েছে, তাদের মুখে তাদের সাজ-সজ্জায় এমন ভাবে

নাইট-ওয়াচ্ (রেমব্রাণ্ট)

জলজন করে তুলেছে; এ যেন প্রদীপের বুকের অন্ধকার আগুনের স্বপ্নভরা, তার মুখের জলন্ত শিথার পেছনে সে রহস্যময়ী অন্ধকার যেমন স্থব্দর তেমি আশ্চর্য্যকর। এই • আলোছায়ার লীলা—Clair obscur rembranesque হচ্ছে তাঁর ছবির বিশেষত্ব। তাঁর আগে কোন চিত্রকর এমনভাবে ছবি আঁকেনি—তাঁর পরেও কোন চিত্রকর এই আলো অন্ধকার রহস্যালোক স্কলন করে ছবিতে মানবাত্মার মূর্ত্তি আঁকতে পারল না।

বিচিত্র রংএর সমা-বেশ ও ঐক্য দেওয়া হয়েছে, যে, তা দেখে অবাক হতে অ্নেকের মতে, এটি হচ্ছে রেমব্রাণ্টের সর্ব্ব-শ্ৰেষ্ঠ তৈলচিত্ৰ। ছবির মাঝে লেফটে-নাণ্টের তপ্তকাঞ্চন বর্ণের সাজ: অন্ত দিকে সৈনিকের রক্তের মত রাঙা সাজসজ্জা, মাঝে কাপ্তানের কালো

্জালোর ঝণা উৎসারিত হয়ে ছবিকে সোনালী আলোয় ভেলভেটের বেশ; অক্সাক্ত লোকদের **নিশ্ব সব্জ রং**; তাদের মাঝে অন্ধকারে সহসা প্রদীপের শিথার মত একটি যুবতীর দীপ্তি—তার পর সকল রং ও কাঞ্চনবর্ণের দীপ্তি ধীরে ধীরে সন্ধ্যারাগের মত অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে-এই আলো-ছায়ার ছন্দে ছবিটি অপূর্ব।

কৃত্ত রেমব্রাণ্ট থাদের জন্তে এ ছবিটি এঁকেছিলেন, তাঁরা ছবিটি দেখে মোটেই খুসি হন নি। বর্ত্তমান সময়ের আর্ট-সমালোচকেরা এ ছবিথানিকে পৃথিবীর মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ চিত্র বল্লেও, তাঁর সমরের সমালোচকেরা ছবিখানির আমন্তারভামের চিত্রশালার "Night Watch" নামে মোটেই প্রশংসা করেন নি। যে আলোছারা-ঘন অঙ্কন-

রীতি তাঁর বিশেষ ভঙ্গী ও প্রতিভার পরিচায়ক, সেই রীতি তাঁরা মোটেই বুঝতে পারেন নি। এই ছবি আঁকার পর ' রেমবান্টের ছবি আঁকার রীতি যত বিশুদ্ধ ও অপূর্ব্ব হতে লাগন, তাঁর নাম ততই খারাপ হতে 'লাগল,—তাঁর ছবির ক্রেতা আর তেমন জুটত না।

যে বংসর তিনি Night Watch আঁকেন সেই বংসর তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়। এর পর থেকে রেমব্রাণ্টের ছংথের সময় আরম্ভ হল। আজু ইয়োরোপের প্রধান নগরীসমূহের চিত্রশালায় তাঁর যে সব ছবি শোভা পাচ্ছে, তার অনেক ছবি ক্রেতার অভাবে তাঁর ঘরে জমতে লাগল। তিনি ধার করতে

লাগলেন, বাডী বাধা দিলেন, ঋণ-জালে জডিত হয়ে পড়লেন। তার পর Hendrickje stoffles নামা তাঁর বাড়ীর যুবতী দাসীর সঙ্গে তাঁর অবৈধ প্রণয় আরম্ভ হল। পারির লুভারে এই যুবতীর একটি অপূর্ব্ব তৈলচিত্র—রেমব্রাণ্টের আঁকা— আছে। দেখলে মনে হয়, যেন অন্ধকার সাগর मञ्जू केल्ब भूर्गठक उर्रह ।

অবশেষে পঞ্চাশ বংসর বয়সে তিতি দেউলিয়া হলেন। তাঁর সমস্ত জীবন-সঞ্চিত নানা শিল্পদুব্য, তাঁর আঁকা ছোট বড় ৬৮ থানি ছবি, সব আস্বাব, জিনিমপত্র এমন কি. টেবিলের চাদর পর্যান্ত সব দেউলিয়ার আদালতে নীলামে বিক্রি হয়ে, গেল। তাতে তাঁর ঋণের কিছু শোধ হল, আর তাঁকে বাড়ী ছেড়ে পথের ভিথারী হয়ে বেরিয়ে আসতে হল। এত ছবি জিনিগ বেচে পাঁচহাজার গুইল-ডারও (guilders) উঠল না। আর আজ **তাঁর যে-কোন ভাল ছবি লক্ষ্প্ট**ন্ডাবে বিক্রি

হতে পারে। সেদিন কাগজে পড়নুম আমেরিকাতে তাঁব একটি সাধারণ ছবি ২৭০,০০০ ডলারে বিক্রি হয়েছে।

কিন্তু এই হঃখ-দারিদ্রোর মধ্যেই তাঁর প্রতিভা যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। যে বংসর তাঁর সব জিনিস নিলাম হয়, সেই বংসরে তিনি তাঁর ত্'থানি শ্রেষ্ঠ ছবি এঁকে গেছেন। তার পর তাঁর শেষ জীবনে তিনি অপমানিত, বন্ধুইন,' দীন অবস্থার মধ্যেই বহু শ্রেষ্ঠ চিত্র একৈছেন। তথন ক্রেডার ফরমাস অহুসারে বা সমালোচকের মন জুগিয়ে তাঁকে আঁকতে হয় নি,—তাঁর প্রতিভা মুক্তিলাভ করে পূর্ণবিকশিত হয়ে

উঠেছিল। এই সময়ে রেমব্রাণ্ট তাঁর নিজেরও কয়েকটি ছবি এঁকে গেদেন,—তরুণ হাস্তদীপ্ত রেমব্রাণ্ট নর। লওনে তাঁর শেষ জীবনের একটি ছবি দেখেছি। দেখলে মনে হয়, যেন রেমব্রাণ্ট তাঁর আপন স্বষ্ট আর্টের জগতে প্রোট্রন স্পতির মৃত সোনালী বেশ পরে শান্ত, আপন আর্টের ধ্যানে সমাহিত; পৃথিবীর তুঃখ-দারিদ্রা নিন্দা অপমান তাঁকে স্পর্শ করছে না, তাঁর জীবনের বেদনা ও ক্ষতির রাজ্যের ওপরে আর্টের চির্মন শান্তিলোকে তিনি মহীয়ান ভাবে বসে আছেন। এ ছবি তাঁর আত্মার ছবি।

৬০ বংশর বর্ষে যথন তাঁর মৃত্যু হয়, তথন তাঁর দেশ-

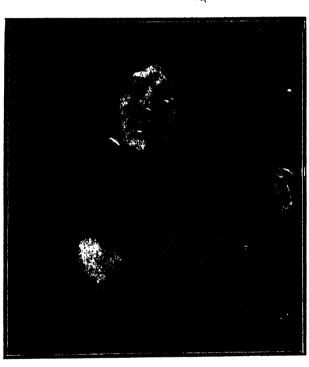

ফ্রান্স হাল্স

বানীরা তাঁকে ভূলে গেছে। অথ্যাত অজ্ঞাত ভাবে মাধারণ লোকের মৃত তাঁর মৃত্যু হল। কিন্তু আজ তিনি আর্টের অমরাবতীতে গৌরবের স্থান পেয়েছেন। পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ চিত্রকর বলে তাঁর খ্যাতি। থাকে এক দিন দেউলিয়ে হয়ে নিজের বাড়ী ছেড়ে পথে বাহির হতে হয়েছিল, পবে তাঁর ছবি কি রকম দা:ম বিক্রি হয়েছে, তা ভাবলে অবাক হতে হয়। ১৮৯০ খুঃ অবের তাঁর একটি এচিং (etching) হহাঙ্গার পাউত্তে বিক্রি হয়। লুভারে একটি ছোট ছবি আছে, তা প্রথমে (১৭০১) ১৮০০ পাউত্তে বিক্রি হয়। তার পর (১৭৬৮)

৫৪৫০ পা উত্তে বিক্রি হয়। তার পর (১৭৯০) ১৭,১২০ পা উত্তৈ বিক্রি হয়। ১৮০২ সালে তাঁর একটি ছবি ১ %, • • ক্রেঞ্চ ফ্রাঙ্কে বিক্রি হয়েছিল। সেই ছবি ১৮৮৮ সালে ৪০০,০০০ ফ্রাঙ্কে বিক্রি হয়। ১৯১১ সালে তাঁর প্রাণিদ্ধ উইগুমিল্লের ছবি আমেরিকাতে ২৫০০,০০০ ফরানী ফ্রাঙ্কে বিক্রি হয়। Jan Six বলে তাঁর এক ছবি ১৭৫৪তে ৬৬০ ফরাদী ফ্রাঙ্কে বিক্রি হয়েছিল; ১৯১২তে সেখানি ৭৭,০০০ ফরাণী ফ্রাঙ্কে বিক্রি হয়।

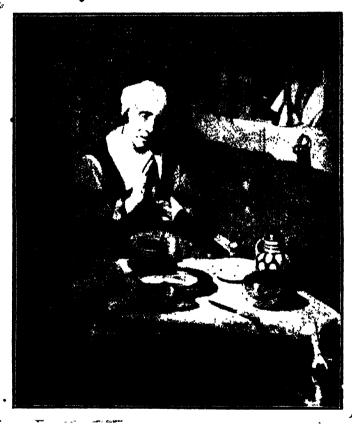

প্রার্থনা (মেস)

Rijks Museum এ ফ্রান্স হাল্সের করেকথানি ছবি আছে। তার মধ্যে The Buff on বা ভাঁড় ছবিটি প্রদিন্ধ। পুরনে Wallace Collection এ তার The Laughing Cavalier বলে একথানি স্থাপর ছবির কথা মনে পড়ল। হালস্ ছিলেন নিখুঁত কারিগর। রেমব্রাণ্টের সঙ্গে তাঁর আঁকার ভঙ্গীর তফাং এই যে, রেমব্রাণ্ট যার ছবি একেছেন তার আত্মাকে আঁকতে চেয়েছেন, তাই রংএর আলোয় হয়ত শুধু মুখখানি জলজল করে; তার বেশভূষা তার অক্ত

শরীরের অংশ অন্ধকারে মিলিয়ে দিয়েছেন। এক ইংরাজ অটি •সমালোচক রেমব্রাণ্ট সম্বন্ধে লিখেছেন—For Rembrandt the one means of expression was light, light as it gleams in a place of darkness flashing here on some significant face or momentary glimpse of white linen, glittering on a jewel or a sword hilt, and reflected even mere dimly from a wall or the folds of a dress,

> till it becomes indistinguishable from shadow and merges in the all pervading gloom. It entables the painter to focus, as no other formula of oil-painting has succeeded in doing the spectator's attention on the significant features of the design and to suppress the forms and details that are unessential.

কিন্তু হালসের কাছে কিছুই অদরকারী নয়। শুধু মুখ নয়, হাতের ভঙ্গী, **দেহের** সাজের নিখুত লেদেৰ কাজ, যে লোকটির ছবি আঁকছেন তার দব নিপুণ ভাবে তাঁর আঁকা চাই। রেমব্রান্টের মত তাঁর অন্তর্দু ষ্টি না থাকলেও মাহুষের মুখ ও সাজসজ্জা আঁকতে বিশেষত: ভবঘুরে দলের লোক আঁকতে তিনি ওস্তাদ।

ফ্রান্স হাল্সের জীবনও বড় স্থথের ছিল না। রেমব্রাণ্টের মত তিনিও ঋণজালে জডিড হয়ে দেউলিয়ে হয়েছিলেন—তাঁরও ছবি সব

নীলামে বিক্রি হয়েছিল। শেষ জীবনে তিনি এত গরীব পড়েছিলেন যে, তাঁর ঘরভাড়া মিউনিদিপ্যালিটি হতে দিত। শেষে তাঁর নগরবানী তাঁর এক মাসহারার ব্যবস্থা করে দেন।

মিউজিয়ামের সব ছবি ও চিত্রকরের কথা কেখা সম্ভব নয়। আর একথানি ছবির কথা বলব। সেথানি ছচ্ছে নিকোলাদ মেদের ( Nicolas Maes ) 'Prayer' প্রার্থনা। তিনি প্রথমে রেমব্রাণ্টের ষ্টুডিওতে কান্স করেছিলেন ও বেমব্রাণ্টের ধরণে ছবি আঁকিতে চেষ্টা করতেন। তাঁর পেঁকে সহরের বড় স্থন্দর দৃষ্ঠা দেখা যায়। হোটেলের সামনে ছবির বিষয় প্রায়ই ঘরোয়া। প্রার্থনা ছবিথানি আমাদের 'একটি থাল চাঁদের মত বেঁকে গেছে। থালের ওধারে লাল সহজেই মুগ্ধ করে। কোন ক্লযক-গৃহিণী থাবারের আগে বাড়ার সারি উঠেছে—সন্ধ্যার অন্ধকারে ছবির মত দেখাছে। দ্বরের নাম শ্বরণ করছেন, দেওয়ালে চাবি ঝুলছে, টেবিলে থালের বেঁকের মাঝ দিয়ে আর একটি থাল জু-পাড়ার দিকে স্থপ, ক্লটি, ছুরি ইত্যাদি রয়েছে, গৃহিণীর মুখ্ ভক্তি ও সোজা চলে গেছে। দ্বের জুদের সিনাগগের চূড়া দেখা যাছে। ক্তেজ্ঞজ্জার ভরা।

মিউজিয়ামের পর আমন্টারডামে দেখবার জিনিস হচ্ছে—ইছদি-পাড়া। জু-পাড়া সহরের খুব পুরাতন অংশ। এখানে পুরাতন সময়ের আঁকাবাঁকা রান্তা দেখা যায়। যোল ও সতেরা শতালীতে ইয়োরোপের নানা স্থান থেকে অনেক জুনির্যাতিত হয়ে এই নগরে আশ্রয় নিয়েছিল, আর জু'য়া আমন্টারডামের বাণিজ্যের সমৃদ্ধির এক প্রধান কারণ।

এই জু-পাড়াতে বিখ্যাত দার্শনিক ম্পিনোক্সা (Spinoza) জন্মেছিলেন। এই পাড়ার মধ্যে জোডেন বে প্রাটেতে রেমব্রাণ্টের বাড়ী আছে। একদিন দেউলিয়ে হয়ে তাঁকে যে বাড়ী ছেড়ে বাহিরু হয়ে আসতে হয়েছিল, আজ সেই বাড়ী তাঁর দেশবাসী তাঁর ইতিচিক্ত রূপে তাঁব ছবির মিউজিয়াম করে রেখেছে। বাড়ীর সামনেটা বেশ স্থন্দর দেখতে—লাল ইট ও সাদাপাথরের মধ্যে জানলাগুলি বসান। বাড়ীর তেতোলার ঘরে চুকে মন চলে উঠল। তেতোলার রেমব্রাণ্টের ছবি আকার ঘর ছিল। এই খানে তিনি কত প্রসিদ্ধ ছবি একেছেন। মেস প্রমুখ তাঁর শিষ্যরা এইখানে ছবি আকতেন। জু-পাড়ার মধ্যে যুরলে রেমব্রাণ্টের ভ্বির মত মুখ খুঁজে পাওয়া যার। বৃদ্ধ জু, জু-কনে ইত্যাদি তাঁর অনেক ছবির জীবন্ত মূর্ত্তি এই আকাবাকা পুরাতন পাড়ার মধ্যে খুঁজলে পাওয়া যার মনে হল।

সন্ধ্যার পর হোটেলে ফিরে এলুম। আমার ঘরের জানলা

থেকে সহরের বড় স্থন্দর দৃষ্ঠ দেখা যায়। হোটেলের সামনে 'একটি খাল চাঁদের মত বেঁকে গেছে। খালের ওধারে লাল বাড়ীর সারি উঠেছে—সন্ধ্যার অন্ধকারে ছবির মত দেখাচ্ছে। থালের বেঁকের মাঝ দিরে আর একটি থাল জু-পাড়ার দিকে সোজা চলে গেছে। দূরে জুদের সিনাগগের চূড়া দেখা যাচ্ছে। স্বচ্ছ অন্ধকারে খালের ধারের নৌকা ষ্টিমাব গাধাবোটের সারি বড় রহস্তময় দেখাল। সামনের স্চাল-মুখ নৌকাটা দেখাচ্ছে যেন একটা হাঙ্কর চূপ করে শুয়ে আছে, তার পাশের ষ্টিমাবটা মনে হচ্ছে যেন এক প্রকাণ্ড পরী তার কালো ডানা মুড়ে অন্ধকারে ঘুমোচ্ছে; ঠোটের মত তার চিমনীটা জেগে আছে। তার পাশের গাধাবোটের ওপর পিপের সারি—মনে হচ্ছে যেন আলিবাবার দক্ষ্য-দল-ভরা পিপের সারি। এই বন্তা বাক্স পিপে ভরা গাখাবোটেব সারি দেখে বৃঝলুম পৃথিবীর মধ্যে হলাত্তের শক্তি ও সম্মান তার চিত্রকরদেব জন্য নয়, তার বণিকদের জন্ম। এই পিপেগুলি কোন্ বিদেশে গিয়ে কত ধনরত্ব লুট করে নিম্নে আসবে তা কে জানে। রেম-ব্রাণ্টেব ছবি দেখে যতই মুগ্ধ হই না কেন, কিন্ধু শ্রাস্থ অবসন্ন ঘুমন্ত ভারবাহী পদিভদের মত ওই যে মাল-ভরা গাধাবোট-গুলি রয়েছে, এই বাণিজ্যপ্রধান ধনিক সভ্যতার যুগে ওই গাধাবোটগুলির মধোই জাতির শক্তি ও সম্পদ রয়েছে। হলাণ্ডের এক বছরেব বাণিজ্যের হিসাব দেগুলেই তা বোঝা যায়।

কিন্তু সে সন্ধার মারামর অন্ধকারে এ সব কথা ভাবতে ভাল লাগল না। নৌকা ষ্টিমাবগুলিকে মনে হতে লাগল যেন রূপকণার বেক্সমাবেক্সমীরা ঘুমোচ্ছে, তারা কত কাল ঘুরবে, কত নদী কত দেশ দেখবে, তা কে জানে।

## সত্যের আলো

## শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি যার কঠে ঢালি' বিষ
বলেছিন্ত ;—কর বন্ধু মকরন্দ পান।
মরণের আলিন্ধন মাঝে
কোটা হাসি তার গেছে দিয়ে প্রতিদান।

সে হাসির মাঝে ছিল যেন
অশনির অগ্নি দিয়ে অতি স্পষ্ট লেগা,সথে, তারে ধরেছি গো আজ,
শত আরাধনে কভূ দেয়নি যে দেখা !

# ধোকার টাটি

#### চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

কিরণ-বাব্ মৃত্যুর সময় রাম্যাত্ব হাতে ত্ হাজার টাকা ও একটি বাক্সর চাবি দিয়ে তাকে বলেছিলেন—এ কাঠের বাক্সর ভিতর আমার জীবনের পাঁচিশ বংসরের পরিশ্রম সঞ্চিত আছে। তিনখানা বই আমি লিগছিলাম, প্রায় শেষ করা হয়েছে; ঐ তিনখানা তুমি ছাপিয়ে প্রকাশ কোরো। ছাপ্রার খরচ ত্ হাজার টাকা তোমার হাতে দিলাম; অত খরচ হয়তো লাগবে না—যা বাঁচবে তা তোমার; আর বই বিক্রীর যা আয় হবে তাও তোমার। আমার এই শেষ অন্পরোধটি তুমি কক্ষা কোরো, আমি পরলোক থেকে দেখে স্থুখী হবো।

কামবাত্ সেই ত হাজার টাকা হাতে পেয়ে কতকগুলো বাজে লেখা ছাপিয়ে অপবায় করা আবশুক মনে. করে নি। কিরণ-বাব্র লেখা বই তিনখানির রাশীকত খাতা কাঠের বাক্সের মধ্যেই বন্ধ হয়ে প'ড়ে ছিলো, এবং কিবণ-বাব্র দেওয়া ত হাজার টাকা রামবাত্র ও তার স্ত্রী-পুত্র-ক্যার নামের সেভিংস বাাঙ্কের খাতায় চারিয়ে জমা হয়ে গিয়েছিলো। এই পুঁজির ভরসাতেই সে কথঞ্চিৎ নিশ্চিম্ভ হয়ে চাকরীর সন্ধান কর্ছিলো।

কিরণ-বাবর বই তিনথানার কথা রাম্যাত্ এক রকম
ভূলেই গিয়েছিলো। আজ পরাণ-বাবর মুথে সাধারণ
চাকরীর উমেদারদের প্রতি তাঁর অবজ্ঞা ও বিভারসদিৎস্থদের
সাহায্য কর্তে স্বীকারোক্তি শুন্বা মাত্রই রাম্যাত্র স্বার্থবৃদ্ধি
তৎক্ষণাৎ সজাগ হয়ে তাকে স্মরণ করিয়ে দিলে সেই
অবহেলিভ কাঠের সিন্দৃকটার কথা; এতোদিন সে যে
থাতার রাশিকে অকেজাে আবর্জনা মনে করে' এসেছে,
আজ তার সেগুলিকে টাকা-ধরা বর্জনার টোপ বলে' মনে
হলাে, আলাদীনের প্রদীপের মতন সেগুলির অসাধাসাধনের
শক্তি তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলাে। সে তৎক্ষণাৎ স্থির
করে' কেল্লে পরাণ-বাবৃকে তাঁর নিজের কথার জালে বদ্ধ
করে' কেল্লে পরাণ-বাবৃকে তাঁর নিজের কথার জালে বদ্ধ
করে' কিরণ-বাবৃর লেখা থাতাগুলিকে অস্ত্র করে' তাঁকে ব্লম্ব
করে' বিরণ-বাবৃর লেখা থাতাগুলিকে অস্ত্র করে' তাঁকে ব্লম্ব

কি না; সে তো শুধু বই তিনখানার নাম ও স্ফীপত্র মাত্র
প'ড়েছিলোঃ কোন্ বই কেমন লেখা হয়েছে খাচাই করে'
দেখ বার আগ্রহ তার তো একদিনও হয়নি—কারণ যেখানে
অর্থলাভের সম্ভাবনা নেই সে জিনিস যে তার কাছে নিতান্তই
বাজে। এই সব খাতার স্তুপ যদি বাস্তবিকই বাজে
বকুনিতে ভরা থাকে তবে সেগুলি পরাণ-বাবুকে দেখিয়ে
সে কি শেষকালে অপ্রস্তুত হয়ে যাবে ? কিন্তু সঙ্গে সালে
তার এও মনে হতে লাগলো যে কিরণ-বাবুর মতন একজন
শিক্ষিত বৃদ্ধিমান লোক যে বিষয়ে পাঁচিশ বৎসর পরিশ্রম
করেছে তা কি একেবারেই থেলো হবে ?

এইরূপ সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে রামবাত্ তার বন্ধর মেসে ফিরে গেলো। তার পর প্রফল্ল মনে থাওয়া-দাওয়া করে' বল্লে মার অস্থাথের কথা শুনে মনটা চঞ্চল হয়ে স্নাই ; যদিও দেশের লোকটি বল্লে যে মা ভালো আছেন, তবু মন স্থির হচ্ছে না; যাই একবার মাকে দেখেই আসি।

মেসের লোকে তার মাতৃবৎসলতা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলো। রামযাত দেশে থাতা কর্লে।

রাম্যাত প্রথম প্রাপ্তব্য ট্রেণে যশোরে পৌছেই কিরণবাব্র বইএর সিল্কটা খুলে বস্লো। সেই সব থাতার মধ্যে
মৌলিক গবেষণা আছে কি না খোঁজার চেয়ে, কোথাও
কিরণ-বাব্র নাম গন্ধ পরিচয় আছে কি না তাই ৩য় তয়
করে' খুঁজ তে লেগে গেলো। অতি সাবধানে কিরণ-বাব্র
নাম বা পরিচয় খুঁজে খুঁজে সেই জায়গাটার কাগজ ছিঁড়ে
ফেল্বার উপায় থাক্লে ছিঁড়ে ফেল্তে লাগলো, নয়তো
কালী দিয়ে তার উপরে এমন ঘন প্রলেপ দিতে লাগলো যে
তার ভিতর থেকে কিরণ-বাব্র নাম যেনো উকি মায়তেও না
পারে।

সমস্ত রাত জেগে এই চুরির আয়োজন সম্পূর্ণ করে' পরদিন সে সিন্দুকটি নিয়ে কলিকাতা রওনা হলো; পরাণ-বাব্র জন্যে এক ভাঁড় ভালো গাওয়া-ঘি ও একটা প্রকাণ্ড মানকচু সংগ্রহ করে' নিতেওু তার ভূল হলো না।

কল্কাতার এসে সে একেবারে বরাবর পরাণ-বাব্র বাড়ীতে এসে উপস্থিত। গাড়ীর ছাদ থেকে দাম্লো বইভরা সিন্দ্ক ও মানকচু এবং গাড়ীর জঠর থেকে বেরুলো ঘিরের ভাঁড় ও জীর্ণ ছাতা হাতে শীর্ণ রাম্যাত্।

রাম্যাত্ ব্-মাল পরাণ-বাব্র মন্ম্থে উপস্থিত হতেই পরাণ-বাব্র ছোটো ছোটো চোথ তৃটি উজ্জ্ল হয়ে উঠ লো ও ঝাঁপালো গোঁপটা আনন্দে ভয়-পাওয়া বিড়ালের মতন ফ্লে উঠলো। পরাণ-বাব্ বিল্লেন—প্রণাম হই মুথ্জ্জে মশায় ! অনেক রকম স্থাত্ সামগ্রী এনেছেন যে! ওরে রামা, গাড়ীর ভাড়া দিয়ে দিস্।

রীমগাত্ন পকেট থেকে মনিব্যাগ বাহির করে বল্লে— গাড়ীর ভাড়া আমি দিছি।

পরাণ-বাবু হেসে বল্লেন—আমার বাড়ীতে এসে আপনি গাড়ীভাড়া দেবেন কি ? আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বস্তুন ভো।

্রাম্যাত্কে পয়সা খরচ না করা সম্বন্ধে ত্বার অন্ধরোধ কর্তে ইয় না। সে মনিব্যাগটি যথাস্থানে পুনঃ স্থাপিত করে' চেরারে গিয়ে বদ্লো এবং সে শুন্তে পেলে গাড়ীথানা দরজার কাছ থেকে চলে' গেলো—তা হলে গাড়োয়ান ভাড়া ইতিমধ্যে পেয়ে গেছে।

রামযাত্ ব'স্লেপর পরাণ-বাবু বল্লেন—এ সিন্কে আপনার বই আছে বৃঝি ?

রামবাত্ ঘাড় নেড়ে সায় দিলে দেখে পরাণ-বাব্ আবার প্রশ্ন কর্লেন—এ ভাঁড়ে কি ? .

রামধাত্ একটু সম্বমকৃষ্ঠিত ভাবে বল্লে—আপনার জন্মে একটু গাঁটি গাওয়া-যি এনেচি।

পরাণ-বাব্ উৎফুল হয়ে বলে' উঠ্লেন—চমংকার!
আমি মশার একবার নড়ালে গিয়েছিলাম; সে য়ে বি
থেয়েছিলাম তার গন্ধ আর স্বাদ এখনো যেনো আমার
নাকে আর জিভে লেগে আছে! কল্কাতার এমন জিনিস
পাবার জো নেই—মাখনে পর্যান্ত ভেজাল দের মশার!
মাখন-গালানো বি খেয়ে অফলে গলা জলে' সারা হতে হয়।
থেয়ে পচা!

পরাণ-বাবর বজ্ঞনিনাদের উত্তরে নীচের তলা থেকে জবাব এলো—<sup>©</sup>এজে যাই !

শব্দ এনে গৌছাবার সঙ্গে সঙ্গেই পচা অভিধের ভৃত্য

কল্কাতার এসে সে একেবারে বরাবর পরাণ-বাব্র ছুটে এসে হাজির হলো এবং ছুটে আদার জন্ধ জ্বত নিশ্বাস বাড়ীতে এসে উপস্থিত। গাড়ীর ছাদ থেকে দামলো চৈপে স্বাভাবিক নিশ্বাস নেবার চেষ্ঠা কর্তে লাগলো।

> পরাণ-বাবু বল্লেন—এই ঘি আর কচু বাড়ীর ভিতর নিয়ে যা—্ঘিটা ভালো করে' রাথতে বল্বি—খাঁটি গাওয়া-ঘি!—যশোরের!—বুঝ্লি?

> পচানত হয়ে ভাঁড় ও কচু তুস্তে তুল্তে বল্লে— এজ্ঞে।

> পরাণ-বাবু বল্লেন—মার বোঁচাকে বল্ ঐ সিন্দুকটা পাশের ঘরে ভূলে রেখে দেবে।—বুঝ্লি?

> পচা ভাঁড় ও কচু নিম্নে চলে' যেতে যেতে বলে' গেলো—এজ্ঞে।

> এবার পরাণ-বাব রাম্যাত্র দিকে ফিরে বল্লেন—বল্তে তো পারিনে মুগুছে মশায়, বেলা হয়েছে, যদি এথানেই স্নান কর্তেন · · · · ·

> রাম্যাত্ অমনি তৎক্ষণাৎ অয়ান মুথে মিথা। কথা বল্লে—বই লেখ্বাব তথ্য সংগ্রহ কর্বার জলো বনে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে যে ম্যালেরিয়া ধরেছে, তাতে চান্ কর্লেই আমার জর হয়! তাই আজ বাজে বছর আমি চান্ করিনি।

> পরাণ-বাব বিশ্বয় ও প্রশংসা-ভরা স্বরে বল্লেন—বায়ে বছর চান করেন নি ! আপনার অসাধারণ অধ্যবসায় ও বিভায়রাগ ! এনন একনিষ্ঠ বাণীসেবক আমি কথনো দেখিনি ! তা হলে মুথজে মশায়, নতুন কাপড় ও গামছা আছে, দয়া করে' পা হাত ধুতে কি কোনো আপস্তি

রামণাত্ব বল্লে—আপত্তি আর কি ? ইতিহাসের সন্ধানে ঘূর্তে ঘূর্তে এমন এক এক গারে গিয়ে পড়েছি যে সেথানে নম:শৃদ্র কি মুসলমান ছাড়া আর কোনো জাত নেই। তাদের গোয়ালবরে রালা করে' থেতে হয়েছে, কি করি বলুন!

প্রাণ-বাব বল্লেন—তা হলে গা তুলুন। ওরে পচা মুখুজ্জে মশায়কে চানের ঘরে নিয়ে যা।

রাম্যাত্ পরাণ-বাবুর নিত্য-অতিথি ও প্রতিপালা হয়ে উঠেছে। পরাণ-বাবুর ধরচে কিরণ-বাবুর লেথা বইগুলি রাম্যাত্র নামে প্রকাশ হওরাতে দেশময় রাম্যাত্র ধ্যাতি ও নাম ছড়িয়ে পড়েছে। দেশের সাহিত্যিক মহলে রাম-যাত্র অসাধারণ থাতির ও প্রতিপত্তি; রাম্যাত্কে বছ সভা-সমিতি থেকে সম্পর্কনা কর্বার ও অভিনন্দন দেবার

ধুম পড়ে' গেছে। রাম্যাহ যে সাহিত্য-সাধনার তপস্তার আপনার স্বাস্থ্যকে বলি দিয়েছে এই সংবাদটি বঁখন সৈ নিজে अत्राग-वोव्दक मित्र मिनमञ्ज त्वन कत्त्व' व्यक्तांत्र अ तां हुँ করে' দিলে, তথন দেশময় সহামুভূতিপূর্ণ প্রশংসার বান ডাক্তে লাগ্লো; থবরের কাগজে রাম্যাত্র বই এর সমা-লোচনা উপলক্ষ্য করে' নিছক প্রশংসা ও জয়জয়কার বিখেষী ষিত হতে লাগ্লো: রাম্যাত্ যে লক্ষণের মতন চৌদ্দ বৎসর অনাহারে অনিদ্রায় বনে বনে বেড়িয়ে দেবী সরম্বতীর সাধনা করেছে এই সংবাদেই লোকের মন এমন অভিভূত হরে উঠেছিলো যে কেউ আর তার নামে প্রচারিত রচনা-গুলির প্রকৃত সমালোচনা কর্বার অবসরই পাচ্ছিলো না। কলিকাতার বিশিষ্ট সমাজে রাম্যাত্র প্রতিষ্ঠা এমন হঠাং কারেমী হয়ে গেলো যে রাম্যাত্র নিজের বৃদ্ধির প্রথরতা সমূদ্ধ গদ্ভীর বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও সেই বৃদ্ধিরও এই রকম অপ্রত্যাশিত সাফল্য দেখে আশ্চর্যা হয়ে উঠ্লো। কলি-কাতার বড়ো বড়ো ডাক্তার কবিরাজ বিনা প্রসায় রাম্যাত্তক চিকিৎসা করে' স্বস্থ কর্বার আগ্রহ প্রকাশ কর্তে লাগলেন; বড়ো বড়ো কবিরাজেরা দানী দানী উষধ বিনামূল্যে রাম্যাত্রর বাড়ীতে নিম্বেল বয়ে নিয়ে এনে দিয়ে যান: রাম্যাতর মেদের ঘর কবিরাজী ঔষধালয় হয়ে ওঠ্বাব উপক্রম কর্তে লাগ্লো। এতো ঔষধ রাম্যাত অকারণে থেতে মাণ্তেও পারে না; যুরে জনিয়ে রাথতেও পাবে না; কবিরাজেরা প্রায়ই অনাহত এসে উপস্থিত হন এবং তাঁরা যদি দেখেন যে রাশযাত্রেকানো ওষধই সেবন করে নি তবে তাঁরা ক্ষুণ্ণ হবেন এবং তার বুজুরুকিও ফাঁস হয়ে যাবে; পয়সার জিনিস প্রাণ ধরে' সে ফেলে দিতেও পারে না, সে বরং বিনা অস্থ্যে ঔষধ দেবন করে' অস্থ্যে ভূগ তে—এমন কি প্রাণ পর্যান্ত ত্যাগ করতে প্রস্তুত আছে,তবু যে প্রাণ ধরে' প্রসার জিনিস ফেলে দিতে পার্বে না! হঠাৎ রাম্বাহর মনে হলো এই সব ঔষধ বেচেও তো তু পয়সা উপাৰ্জ্জন করে' নিতে পারা যায় ৷ মনে সঙ্কল্ল উদয় হবার সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া রামযাত্র স্বভাব। সে ঔষধ বেচবার সন্ধানে নির্গত হলো। ভিন্ন পাড়ার এক ছোট্ট খরের সাম্নে এক कविज्ञारकत्र कमर्या माहेनत्वार्ड् हो शत्ना तम्त्यं तामयाष्ट्र त्यत्न এই কবিরাজটি হাতুড়ে যদিও বা না হয় তো বড়ো গরীব, ছোটো এঁদোপড়া ঘরে তার আক্তানা, আর তার এমন

সন্ধতি নেই যে একথানা স্থা সাইনবোর্ লাগার; তাকে मित्रहे नित्मत्र कोर्गामिषि हत्व मत्न करत्र' तामगोष्ट गारे कवि-রাজের ঘরে গিয়ে 'চুক্লো। কবিরাজ 'আগন্তককে 'দেখেই' গন্তীর হয়ে খাড়া হয়ে বদ্লো, বেচারা হয়তো মনে কর্লে যে দেদিন তারু স্থভাত ! তার ভাগ্যে একজন রোগী পাওয়া গেছে তা হলে ! রাম্যাত্র চেহারা একেই শীর্ণ স্লান, তাতে আবার সে নিজেকে কয় প্রতিপন্ন করবার জন্ম নান করা ছেড়ে দিয়েছে; এই অবস্থায় তাকে রৌগী মনে করাতে কবি-রাজের তরাশাকে কিছুমাত্র দোষী করা বার না। কবিন্ধাজের ঘরে একজন লোক বসে' ছিলো; কবিরাজ তাকে সম্বোধন করে' বলে' উঠলো--- "আপনি তিন দিন ওষুধ খেয়েই "যথন ভালো বোধ করছেন, তথন ঐ ওযুধেই আপনার ব্যাধি আরোগ্য হবে ; পুরাতন ব্যাধি ফিনা, দীর্ঘকাল ওষ্ধ সেবন না কর্লে তো নির্মাূল হয়ে যাবে না।" তার পর রামযাত্র দিকে ফিরে বললে—"আস্লন, বস্লন। আমি এঁকে দেখে নিয়ে, আপনাকে দেথ ছি।" তার পর আবার ঘরেব অ<u>পব</u> লোকটির দিকে ফিরে কবিরাজ বললে—"বৈকালের, ভ্রষণটার অহুপানটা একটু বদ্লে দেবো। আচ্ছা আপনি<sup>,</sup> বস্থন . " বলে' রামযাত্নকে দেখিয়ে বল্লে—"বাবুকে বড় কাতর কাহিল দেথ ছি; আগে ওনাকে দেখে লই ∴ " এবং অমনি রাম-যাত্র দিকে ফিরে বল্লে—"বাবুর ব্যাধিটি কি? একবার হাতটা দেখি- "

রাম্যাত্ কবিরাজের রক্ম দেখে মনে মনে হেসে কবি-রাজের প্রসারিত হাতে নিজের হাত সমর্পণ না করে' বল্লে-"এঁকে দেখে নিন। তার পর আমার কথা বল্বো—্আমার একটু গোপনে…"

কবিরাজ উৎসাহিত হয়ে বলে' উঠ্ল—ও ! গোপনীয় ব্যাধি হয়েছে! তার জন্তে কিছু চিত্তা কর্বেন না, ঐ ব্যাধির ধয়ন্থরি ঔষধ আমার কাছে আছে আমার প্রিতামহের স্বপ্নলন্ধ...

রাম্যাত্ন মনে মনে কৌতুক ও বিরক্তি উভয়ই অস্কুভব করে' মনে মনে বল্লে—"দূর বেটা গোবভা।" তার পর প্রকাশ্যে বললে—না মশার, আমার কোনো ব্যাধি নেই। আমি অন্ত একটি গোপন কথা আপনাকে বলতে এসেছি · · ·

রাম্যাত্র এই কথা শুনে কবিরাজের তুই চকু বিশ্বরে বিক্ষারিত হয়ে উঠ্লো; অপরিচিত লোক ক্বিরাজের

малиот политичника и политичника и политичника и политичника и политичника и политичника и политичника и полити কাছে চিকিৎসার কথা ছাড়া আর কি গোপনীয় কথা বল্তে পারে তা ঠিক কয়তে না পেরে কবিরাজ ঘরের অপর লোকটিকে বল্লে—আছে৷ হরিচরণ, তুমি এখন যাও, তোমাকে অন্ত সময় ব্যবস্থা ক'রে' দেবো

হরিচরণকে কবিরাজ আগে আপনি ব<u>ং</u>য়ে' সম্বোধন কর্ছিলো, এখন তাকে সে তুমি বল্লে, ধূর্ত্ত রাম্যাহর লক্ষ্য থেকে এই বিসদৃশ ব্যবহার এড়ালো না; রাম্যাত্মনে মনে হেসে বল্লে—বেটা ধড়িবাজ ! বাড়ীর লোককে রোগী বানিমে পদার জমাবার জোচ্চুরি! আমার কাছে বেটার ধাপ্লাবাজী !

কামযাত্র আড়চোথে চেয়ে দেখুলে হরিচরণ কবিরাজের मित्क क्रिया व्यर्थभूर्न ভাবে ঈषৎ হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

হরিচরণ চলে' যেতেই কবিরাজ কৌতূহলী স্বরে বলে' উ১লো—আপনার কি কথা ?

রামযাত্ কণ্ঠস্বব নামিয়ে বল্লে—কিছু ওধুধ কিন্বেন ? কিনিরাজ জিজ্ঞাসা কর্লে—চোরাই মাল নাকি?

রামযাত্ব মনে মনে কবিরাজকে শক্ত রকম একটা গালাগালি দিয়ে প্রকাষ্টে বল্লে—না। একজন রোগীর জক্তে আনা হয়েছিলো, এখন আর দর্কার নেই।

কবিরাজ জিজাদা কর্লে—রোগার মৃত্যু হয়েছে বুঝি? রাম্যাত্ মনে মনে বল্লে—"তোর মৃত্যু হোক দগ্ধানন!" প্রকাশ্যে বল্লে—না, মৃত্যু হয় নি; এখন আর দে-দব ওষুধের দরকার নেই। আপনি কিন্বেন কি না তাই বলুন। 📝

কাররাজ বল্লে—আরে মশায়, চটেন কেনো? কার ওষ্ধ, কি ওষ্ধ, কোন্ কবিরাজের প্রস্তুত, না জান্লে কিনি কেমন করে' ?

রাম্যাত্ বল্লে—ও্যুধ আমার, সহরের সেরা ক্বিরাজের তৈরী, এই ওয়ুধের ফর্দ্দ—

রাম্যাত্ ঔষধের তালিকা পকেট থেকে বাহির করে? কবিরাজের সাম্নে ফেলে দিলে—কবিরাজ পড়তে লাগ্ল— বসম্ভকুস্থমাকর ছই সপ্তাহ, চ্যবনপ্রাস চার সপ্তাহ, মকর-ধ্বজ চার সপ্তাহ এগুলি কি ? েব্যবস্থাপত্র ! েস্হরের ধ্যন্তরিকল্প কবিরাজদের ! ... চোরাইমাল নয় তা হলে ! .. আমি কিন্তে পারি নকভো দিতে হবে ?

🔏 রাম্যাত্র বল্লে—অর্দ্ধমূল্য।

কবিরাজ ফর্দ ফেরত দিয়ে বল্লে—পার্বো না, মাপ কর্বেন। কম-সম করে' দিলে কিন্তে পারি।

রামযাত্মনে মনে একটু ভেবে বল্লে—শান্তে বলেছে সর্কনাশে সমুৎপল্লে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিত:! অর্দ্ধের বেশী ত্যাগ করা তো শাস্ত্রবিরুদ্ধ। আর কমাতে আমি পার্ব না। বস্থন তবে··· ··

मा ও ফেনে यात्र म्हार कविताक वान्त हात्र वहन उठे न-আরে মশায়, যান কেনো, একটু বস্থন না। ক্রয়-বিক্রয় কি এক কথায় হয়, কথায় বলে-

> শও কথায় সওদা, আর শতেক ঠাসায় ময়দা ; শতেক চাধে মূলো

রামযাত্র ব্যস্ত হয়ে বলে' উঠ্লো—আপনার স্লোক আবৃত্তি রেথে ওবুধ নিতে হয় তো নিয়ে ফেপুন, আমার ৮ের কাজ আছে।

কবিরাজ মনে মনে বল্লে—"আচ্ছা ব্যস্তবাগীৰ তো! ত্নিয়ায় স্বাই বাস্ত, কেবল আমিই দেখি বেকার!" তার পর প্রকাণ্ডে বন্লে—সাচ্চা আপনার কথাও থাক, আনার কথাও থাক—সিকিমূলা হলেই ঠিক হতো, তা আপনি যথন বেশা কমাতে নারাজ তথন তেহাই দামে मिय्र मिन

রাম্যাত্ যথালাভ মনে করে' বল্লে—আছা, এই আশাদের প্রথম কারবারের বটনি বলে' আপনাকে কম মূল্যে দিচি ; কি ন্তু এর পরে অন্ধনূল্য দিতে হবে।

ভবিষ্যতেও এই রকম উৎকৃষ্ট উষ্ধ অল্লনূল্যে পাবার সম্ভাবনায় উৎফুল হয়ে কবিরাজ বল্লে—আপনি অন্ধ্রহ, करत' अरम म विषय विरविष्ठना करत' मिथा गाँद। আপনারা ?

রাম্যাত্ বল্লে—ব্রাহ্মণ।

কবিরাজ হাতজোড় করে' মাথা হুইয়ে প্রণাম করে' वल्ला—मरधा मरधा भारतत ध्ला मिरत कुछार्थ कत्र्रान। আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে বড় স্থী হলাম।

রাম্যাত্ কুকুরের মতন দাত বার করে' হেসে বল্গে— সে উভয়ত:ই।

রাম্যাহর এ একটা নৃতন উপার্জনের পথ হলো; সে

এখন আরো রেশী ক'রে শহরের বড়ো বড়ো কবিরাবের কাছেই নিজের স্বাস্থ্যহানির কাঁছনি গেরে ঔষধ আদার করে আর সেই কবিরাজকে বেচে আসে।

এক দিন কবিরাজের কাছে ঔষধ বেচে ফিরে আস্তে আসতে রাম্যাত্র মনে হঁলো—মান্নবের শরীর এই আছে এই নেই। পরাণ-বাবু বে-রকম মোটা, আর তাঁর বয়সও তে কম হয় নি, তাতে তাঁর জীবনের ভরসা আর কতো দিন। বেটা কেওট বেঁচে থাক্তে থাক্তে আমার একটা কায়েমী হিল্লে বাঁগিয়ে নিতে হবে।

রাম্যাত্র চিস্তাকে কর্মে পরিণত কর্তে কথনো কাল-বিলম্ব হয় না। সে কবিরাক্ষের বাড়ী থেকে নিজের বাসায় ফিরে না গিয়ে বরাবর পরাণ-বাব্র বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলো।

• তাকে আদতে দেখেই পরাণ-বাবু বলে' উঠ্লেন—এই যৈ মুখুজ্জে মশায়, প্রণাম হই। টাইম্দ্ লিটারারী সাঞ্লিমেন্টে আপনার বইএর কীরকম প্রশংসা বেরিয়েছে দেখেছেন ?

রামযাত্ উৎফুল্ল মুথে বল্লে—না ·

"এই দেখুন" বলে' প্ৰাণ-বাবু কাগজ্ঞানা রাম্যাত্র সামনে এগিয়ে দিলেন।

রাম্যাত্ কাগজখানা তুলে নিয়ে চেয়ারে বস্তে বস্তে বস্লে—মামি এণ্ডার্সন, বেভারিজ, পার্জিটার, গ্রিয়ার্সন আর য়াকোবির চিঠি পেয়েছি—জাঁরা সবাই তো দয়া করে? ভালোই রলেছেন। য়াকোবি রার্লিন টাগেরাট্ আর ট্সাইটুং থেকে তুটো সমালোচনার কাটিং পাঠিয়েছেন, কিন্তু আমি তো জার্মান জানি না……

• পরাণ-বাবু বল্লেন—আপনি আমাকে সে ত্টো দেবেন, আমি আমাদের আপিসের সাহেবদের দিয়ে ····

রাম্যাত্র পরাণ-বাবুর কথার মাঝ্যানেই বলে' উঠ্লো—
ভালো কথা মনে করে' দিয়েছেন—আমি কদিন থেকেই
বলি-বলি কর্ছি, কথার কথার চাপা পড়ে' যার, আর বলা
হর না……

পরাণ-বাবু উৎস্থক হয়ে বল্লেন—আছে করুন .....

রামণাত্ বল্তে লাগলো—আপনার আপিসের কথাতেই মনে হলো—আপনার আপিসে আমার যদি একটি কাঞ্জ…

পরাণ-বাবু ব্যস্ত হয়ে বল্লেন-আপনার আর কাজ

কর্বার কি দর্কার ? আপনি নিশ্চিম্ব হরে সাহিত্যান্থ-সন্ধানকর্মন; আমি তো বলেছি, আপনার সপরিবারের অভাব আমারই অভার এবং তা মোঁচন কর্বার চিম্বাও আমারই …

রামযাঁকু দম্ভবিকাশ করে' বল্লে—জাপনার অসীম দন্ধ, পরম মহন্ব, অগাধ উদারতা ় কিন্তু……

পরাণ-বাবু উৎস্থক হয়ে জিজ্ঞাদা কর্লেন—এতে আর কিন্তু কি মুখুজ্জে মশার ?

রাম্যাত্ পর্ম বিনয়ের অভিনয় করে' মাথা নীচু করে' বল্লে—আজ্ঞে স্বাবলম্বী হয়ে সাহিত্যালোচনা কুয়্তে পারলেই · · · ·

পরাণ-বাব আনলে উৎজ্ল হয়ে উঠে বল্লেন—এ আপনারই উপযুক্ত কথা হয়েছে মৃথুজ্জে মশার ! স্বাবলম্ব ! এই কথাটি যে কত বড়ো কথা তা আমাদের দেশের লোকেরা তো বড়ো কেউ একটা বোঝে না! আপনার যে গুণপনা আছে তাতে আপনার অভাব-মোচনের ভার গভর্মে টেটিভ দেশের লোকেরই নেওরা উচিত এবং তারা নিত্তেও প্রস্তুত আছে; তৎসত্ত্বেও আপনি যে স্বোপার্জ্জিত আরের উপরই নির্ভর কর্তে চান এতে আপনার পৌরুষ আর মহন্তেরই প্রিচয় পাওরা যার!

রামধাত্ আপনার কৌশলের সফলতার হর্ষ গলাদ হরে বল্লে—আপনি আমাকে অন্তগ্রহ করেন বলে' এতটা গৌরব আমাকে দিচ্ছেন·····

পরাণ-বাব্ বল্লেন—আপনার গোরব আপিনি নিজে অর্জন করেন মৃথুজে মশায়! আপনার অর্থোপার্জনের পথও আপনা হতেই মুক্ত হয়ে যাবে।

রাম্যাত্ বল্লে—দে যদি হয় তবে হবে আপনারই অন্থহে! প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে আপনার কাছ থেকে উপকার পায় নি এমন লোক বাংলা দেশে বিরল! আমার বইগুলো তো সিন্ধুকে বন্ধ হয়ে খ্লো হচ্ছিলো; তাদের আপনিই প্রকাশ করে? আমাকে কৃতার্থ করেছেন, আমাদের বন্ধসরস্থতীকে জয়যুক্ত করেছেন! আমি সরস্বতীর অধ্ম সেবক……

পরাণ-বাবু রাম্যাত্র গৌরবে গৌরবান্বিত অমুভব করে' গর্বিত ভাবে বল্লেন-মাপনি সরস্বতীর বরপুত্র !

রামধাত্ব প্রতারণালক এই স্বভিবাক্যে সভ্য-সভ্যই

লজ্জিত হয়ে মাথা নত কল্পলে। পরাণ-বাবু দেখে ভাবলেন— পরাণ-বাবুবু এই আছে। বলে' শ্বর টেনে থেমে যাওয় আহা! কী বিনয়!

পরাণ-বাবু বল্লেন—আপনি তা হলে প্রস্তুত হয়ে থাক্বেন, কাল থেকেই আমাদের আপিসে, আপনি বেরোবেন—আজ একবার বড় সাহেবকে বলে'·····

রামযাত্বল্লে—যে আজ্ঞে। সাহেব-টাহেব ও-সব তো মিথ্যে, আপনি সর্বশক্তিমান্ ভেচ্ছাময় পতিতপাবন প্র

পরাণ-বাব্ তোষামোদে ভুষ্ট হয়ে বড়ো বড়ো গোপের ঝোপের ভিতর থেকে হেসে বল্লেন—না না, আপনারা আমার বন্ধরা আমাকে যা মনে করেন তা আমি নই। আচহা মুখুজ্জে মশার…… পরাণ-বাব্ব এই আছে। বলে স্বর টেনে থেমে যাওয়া মানে যে সম্বোধিত ব্যক্তিকে বিদায় নিয়ে প্রস্থান কব্তে বলা তা রাম্যাত্ জেনে নিয়েছিলো। সে উঠে বল্লে—আচ্ছা, তথে এখন সাসি

-তথে  এখন স্থাসি

-তথ

রামযাত্ব বাইরে চলে' যেতে যেতে মনে মনে বল্তে লাগলো—বেটা কেওট! বোকা নিরেট! আচ্ছা ভোগা দিয়ে মাথার কাঁঠাল ভেঙে থাওয়া যাচছে! বাবা ভারকনাথ, আচ্ছা ফন্দি বাংলে দিয়েছো বাবা! বিশ্বাসের পোকে আর কিছুদিন বাঁচিয়ে যদি রাথো তো আমি বেশ তু পয়সার সৃষ্ঠতি করে' নিতে পার্ব!

(ক্রমশ:)

# তিব্বত পর্য্যটকের ডায়েরী

শ্রীঅক্ষয়কুমার রায় বি-এ, বি-টি
( পূর্বামরুত্তি )

অধিবাসিগণ আমাদিগকে সেদিন তুষারাবৃত গ্রামের গিরিবর্ম অভিক্রম'না করিয়া রিঙ্বি নামক স্থানে অবস্থান করিবার জন্ম আগ্রহাতিশয্য প্রকাশ করিল; কারণ সে স্থান হইতে থাত্মগগ্রহ অনায়াসসাধ্য ছিল। কিন্তু তাহাদের क्थाञ्चात्री राथात थाकिल जामात्मत्र विक्रक नाना क्था রটনা হাঁত; এবং ফলে তির্নৈত দীমান্তের গার্ড আমাদের সম্বন্ধে <sup>!</sup>ভ্রাস্ত ধারণা পোষণ করিতেন। পরস্ক গিরিপথের ত্যাররাশি কথন কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া লোক-চলাচলের উপযোগী হইবে, তিন দিনের পথ হইতে উহা নির্দারণ করাও আমাদের পক্ষে শক্ত হইত। আমরা তুষার-বিমৃক্ত যমপুং গিরিপথ ধরিয়া চলিব স্থির করিলাম। আমাদের কুলীরা গ্রামের লোকদের নিকট প্রচার করিল; আমরা শিকারী ( বস্ততঃ ফুর্চুঙের বেশভূষা দেখিয়া ঠিক তাহাই মনে হইত ), গিরিবত্মে আমাদের তেমন প্রয়োজন নাই, তবে কাংপাটা নামক স্থানে আমাদিগকে পৌছিতে হইবে, কারণ সেখানে শিকার মথেষ্ট মিলে। যদি আমরা নাম্গাসালে পৌছিতে অসমর্থ হই, তবে আমরা খুব সম্ভবতঃ জংগ্রির পথে দার্জিলিং প্ৰত্যাবৃত্ত হইব।

আমরা গ্রামের পশ্চাং দিক দিয়া চলিতে চলিতে কতক-গুলি দীর্ঘ সাইপ্রেস গাছ ও একটি মাত্র জুপিটর বৃক্ষ দেখিতে পাইলাম। শেষোক্ত বৃক্ষকে এ অঞ্চলে ভ্রমক্রমে চন্দনতরু বলা হয়। কিছুদ্র পথ চলিয়া আমরা ডেচাপ্ফুগ নামক বিশাল পাহাড়ের দিকে যে পথ চলিয়াছে তাহা পার হইয়া চলিলাম।; দেই পর্বতের গর্ভ ভূত-প্রেত-আশ্রিত বিলয়া কথিত হইয়া থাকে।

আমরা কথন কথন দেখিতে লাগিলাম, লিছ্গণ বাশ
দিয়া মাত্র নির্দ্মাণ করিতেছে, কোথাও ঘরের ছাউনি দিবার
জন্ম ধ্রিজিয়ার' গাছ সংগ্রহ করিতেছে। নদীর ধার দিয়া
আমাদের রাস্তাটি সোজা চলিয়াছে। এক স্থানে উহার উপর
এক ক্ষুদ্র স্রোতম্বিনী আসিরা পড়িরাছে। তত্পরি সেতু
নির্দ্মিত। পাহাড়ের উপর স্থানে স্থানে সিঁড়ি কাটিয়া
দেওয়া হইয়াছে।

দিবা এক ঘটিকার সময় আমরা পাংটং নামক স্থানে উপনীত হইলাম। সেথানে যে পান্থশালায় আমাদের বাসস্থান নির্দেশ করিলাম তাহা বড় জবক্ত। তথন ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতেছিল, স্থতরাং সেই বিশী গৃহেই আমাদিগকে রন্ধন

করিতে হইল। সঙ্কীর্ণ গৃহে আমাদের সোজা ইয়া দাঁড়াইবার উপায় পর্যান্ত ছিল না। পিপীল্লিকা ও শতাদ **কীট দ্রব্য**-সামগ্রীর উপর অবাধে বিচরণ করিতে **লাগিল**। আর রন্ধনকালে আগুন ধরাইবার জন্ম ব্যবৃহত হাপর হইতে উত্থিত ধুমধূলি আমাদের শ্বাসক্ষম করিয়া দিৰার উপক্রম করিল। যদিও আমাদের স্বতন্ত্র তাঁবু ছিল, তথাপি ভৃত্যদের এক্রগুঁমেনিতে তাহা আর খাটান হইল না। গৃহই তাহাদের পক্ষে আরামপ্রদ ছিল। তন্মধ্যে আমিও আরাম পাইব, ইহাই তাহাদের ধারণা ছিল।

ফুরচুঙ্ তাহারই আত্মীর গ্রাম্য মোড়লের নিকট হইতে কিছু হ্র্ম্ব, পণির ও ভাল মাছ সংগ্রহ করিল। আমরা 'বীয়ার' বারুণী পানে ক্লান্তি দূর করিয়া আমাদের সঙ্গী জর্ডন ও টোনজাঙের সঙ্গীত প্রবণে মনোযোগী হইলাম। ইহারা স্থরাপানের সঙ্গে সঙ্গে স্বর-লহরীর অপূর্ব্ব লীলা 🚉 পেনি করিতে লাগিল; আর ক্ষুদ্র শব্দাড়ম্বর-বহুল বক্তৃতা দিতে লাগিল। আমাদের বোঝা বহন করিলেও স্বদেশে ইহারা সন্থান্ত বলিয়াই খ্যাত ছিল। আমার সম্ভোষ বিধানার্থ ইহারা ভূত্যের কার্য্য করিতেও তাপত্তি করিল না।

এ কার্য্যে আমার বাহিরের লোক নিযুক্ত করিবারও উপায় ছিল না। কারণ আমার গুপ্ত গতিবিধি যে-সে লোককে জানান আমার অভিপ্রেত ছিল না। জর্ডনের সঙ্গীত ও বক্তৃতা আমাকে বিমুগ্ধ করিল। আমি বিস্মিত হইলাম কি করিয়া স্থরাদেবীর ক্নপায় এবং অসভ্য পার্বত্য লোকের ভিতরও এরূপ বাগ্মিতা শক্তি জন্মিতে পারে ৷ ভাবাতিশয্যে সে "অমূল্য পুষ্পমাল্য" \* (Rinchen Tenwa) নামক পুত্তক হইতে কিছু উদ্ধৃত করিল। নিমে তাহারই ভাবামবাদ দেওয়া ्रुहेन---

> আজি সমাগত হেথা যত বন্ধুজন মন দিয়ে রূপা করে' করুন প্রবর্ণ; ঈগল বিহন্ধরাজ যখনই সে উড়ে পক্ষিগণ তার সঙ্গে অমনি যে ঘূরে।

মৃগরাৰ সিংহ যবে করে উল্লন্ফন, পশুযুথ সঙ্গে সঙ্গে করিবে নর্ত্তন। বারুণীর সেবা যেই করিবে যথন বাগ্মীশ্রেষ্ঠ বলি তায় করিবে গণন: মুখ দিয়া বাক্য যেই করে সে নির্গত্ত, সকলে শুনিবে তাহা হরে ত্মবহ্রিত।

এখানে শেষবাক্যে সাদৃশ্য ঠিক রহিল না। যথন বারুণী-সেবী বাক্য উচ্চারণ করিবে, তথন অন্সেরাও কথা বলিতে থাকিবে, জর্ডনের এক্লপ বলিলে ঠিক হইত। সে কবিতাটি যথাযথরূপ উদ্ধৃত করিতেছিল, স্কুতরাং কোনরূপ পরিবর্ত্তনী করিবার স্বাধীনতা তাহার ছিল না।

নবেম্বর ১৬

জর্ডন ও টোন্জাঙের সঙ্গে কয়েকটি চিঠিও আমার **रमनी**य পরিচ্ছদগুলি দিয়া তাহাদিগকে দার্জ্জিলং পাঠাই-লাম, আর আমরাও পুনরায় যাতা করিলাম। রিঙ্বি নদীর ধার দিয়া অর্দ্ধক্রোশ চলিয়া আমরা লাঙ্মো গিরিক্ত্মে পৌছিলাম। উহা থৰ্কাকৃতি বংশবন ও শৈবালময় ক্ৰা শৈক ওক বুক্ষ সমাবৃত ছিল।

দিবা তুই ঘটিকার সময় আমরা চানজোমে পৌছিলাম। এই জারগাটি রিঙ বি নদীর হুই শাখা নদীর সঙ্গমন্থল। এ স্থানে শক্ত পাথরের পোস্তা বিশিষ্ট স্থনির্মিত একটি সেতু নদীর খাত হরিদ্বর্ণ ঘন শৈবালে আবৃত। আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আমরা কেতা নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম। চতুর্দিক ব্যান্ত ভল্লুক বুরাহের লীলাভূমি নিবিড় অরণ্যানী। তথন আমার তাঁবুটিও সীংকু ছিল না। যাহা হউক বিছানার চাদর খাটাইয়া তাঁবুর মত কারিয়া কোন রূপে শীতবাত হইতে আত্মরক্ষার উপায় বিধান করিলাম। সন্নিহিত এক বৃক্ষশাখায় আমাদের সঙ্গীয় মৎস্থ মাংস ঝুলাইয়া রাখিলাম। এজন্ম সারারাত্রিই মূষিক ও পেচকের সমাগম হইতে লাগিল।

নবেম্বর ১%

**मित्र व्यामजा यथन निविष् व्याज्ञ ७ यन श्रम्यादनत्र** ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম, তথন আমাদের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। কারণ দিঙ্কি পর্বতবত্মে একটি নরভুক ব্যান্ত ত্ইজন নেপালীর জীবনুলীলার ্অব্যান করিয়া দিয়াছিল, এ সংবাদ আমাদের কর্ণগোচর হইয়াছিল।

শাক্য পণ্ডিত বির্চিত ৪৫৪টি লোকবিশিষ্ট উক্ত পুস্তকের সংস্কৃত নাম 'ফুভাষিত রত্ননিধি'। উহা বিভিন্ন পাশ্চাতা ভাষায় অনুদিত হইয়া শাশ্চাত্য পণ্ডিত-সমাজে আদৃত হইয়াছে। শাক্য পণ্ডিতের ভারতীয় নাম আনন্দধ্বজ। তিনি খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে তিব্বতের তলিল্প্ছন্পো মামক স্থানে বাস করিতেন।

আর গত বংসরের পূর্ব বর্ষে একটি বাঘ জংগ্রি পর্যান্ত পৌছিয়া দশ বারটি বলীবর্দের প্রাণ সংহার করিয়া দিয়া-ছিল। আমাদের ভয় হইয়াছিল, এ স্থলের বলীবর্দের লোভে । হয় ত শার্দ্দ্রল দল এথানে আসিয়াও সংহার-লীলা আরম্ভ করিবে। এখন যে রান্তায় চলিলাম, তাহা সর্যায়ত ওঁ প্রস্তর্ময়। তথ্ন হাড়ভাঙ্গা শীত পড়িয়াছে।

দিপ্রহরে আমরা যে স্থলে গৌছিলাম, সেথানে বৃহৎ বৃহৎ
মনোরম স্থলপদ্ম প্রস্কৃতিত রহিরাছে। দেবদার বৃক্ষপ্রেণীর
ভিতর দিয়া অগ্রসর হওয়ার সময় আমরা বিচিত্রদেহ বিবিধ
বিহলের আতক্ক উপস্থিত করিয়া দিয়াছিলাম। তার পর
আমরা এক তৃষার-মণ্ডিত শৈল সমীপে উপনীত হইলাম।
এখন ক্রমেই কঠিন চড়াই পথ। আমরা অবগত হইলাম, এ স্থলে
সিকিমের লেপ্চা সৈক্তদল তীর নিক্ষেপ পূর্বক এবং শক্রদের
উপর বৃহৎ বৃহৎ প্রত্তর্থগু গড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া গুর্থা
আক্রমের পর চড়াই রাস্তা অপেক্ষাকৃত কম ক্রেশাবহ। পথে
আনিরী র্বতগাত্র হইতে প্রলম্বিত কতকগুলি মধুচক্র দেখিতে
পাইলাম। সমতল ক্ষেত্রে সচরাচর যেরূপ মৌচাক দেখিতে
পাওয়া যায়, এগুলি তেমন নয়—দেখিতে ঠিক বেঙের ছাতার
ভায় ।

তুই ঘটিকার সময় আমরা যমপুঙ্ গুহায় উপস্থিত হইলাম। পাহাড়ের এ স্থানের দিকে বায়ু প্রবাহিত হইত। দূরে বৃহৎ বৃহৎ পতাকা উড্ডীয়মান দেখিয়া বৃঝিতে পারিলাম, গোশালা ও লোকালয় নিকটেই রহিয়াছে। গ্রামের সম্মুখে ক্র্যালোক্টোসিত তুষারমালা গ্রামটীকে স্থরম্য করিয়া তুলিয়াছিন। কিন্তু গ্রামপ্রান্তে উপনীত হওয়ামাত্র দে স্থ-দৃশ্য অদৃশ্য হইয়া গেল। জনমানবহীন গ্রামটি আমাদের নয়ন মুকুরে প্রতিফলিত হইল। জন প্রাণী দূরে থাক, আরণ্য গো বা একটি কুকুরও আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল না। শুধু কতকগুলি বায়স ছাদের উপর ও পতাকা দণ্ডের উপর বিসিয়া ছিল। মাত্র ১০।১২টি বাড়ী লইয়া সেই গ্রাম। গৃহগুলি শিথিল প্রস্তর নির্ম্মিত, গঠন-নৈপুণ্য মোটেই নাই! ष्ट्रामि एनवमाक कार्छत्र, मार्य भारत প্রস্তর ছারা সংবদ্ধ। বড় বড় ঘরগুলি তালাবদ্ধ ছিল। যে গুলিতে তালা ছিল না তাহা রক্ষু দারা দৃতৃদংবদ্ধ। প্রতি গৃহে প্রচুর রক্তরঞ্জন লতা বিশ্বমান ছিল। অধিবাসিপণ এই লতার পরিবর্ত্তে লবণ সংগ্রহ করে। গ্রীষ্মকালে ও নবেম্বর মাসে তুবারপাত আরম্ভ হইলেই পূর্ব-নেপাল হইতে লবণের আমদানী হয়। পশ্চিম সিকিমের লিম্ব, ও লেপচাগণ প্রতি বংসর মারোয়া, ভূটা, রঞ্জনলতা এবং দার্জ্জিলিং বাজারের অক্সান্ত পণ্যন্তব্য ক্রেয় করিবার ক্রন্ত এখানে আসে। তৎপরিবর্ত্তে ইহারা লবণ, পশ্ম, চা, তিববতীয় বাসনপত্র প্রদান করিয়া থাকে।

নবেম্বর ১৮

যমপুং গিরিবঅর্থ বেশী উচ্চ না হইলেও বড় ছুরারোহ ছিল। জংগ্রি গিরিসঙ্কটের ক্যায় উহা সমণীর্ষ উদ্ভিদ-বঁহল ছিল না। এই শৈলের উত্তর প্রান্তভাগ স্থবিখ্যাত কাঞ্চনজন্মার ত্বারের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। পার্ববত্য লোকেরা কাঞ্চন-জজ্মাকে কুম্ভকর্ণ নামে অভিহিত করিয়া থাকে। পূর্ব্বদিক ব্যতীত যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়—শুধু শুত্র তুষার। যথন 'ত্ব' গিরিবছোঁর বা দৈত্যগিরির দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে ম্বতরণ করিলাম, নিমে নিম্নগামী এক সঙ্কীর্ণ গিরিপথ দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তাহারই মধ্য দিয়া স্রোতম্বিনী রিঙবি নিয়ত কুলুকুলু-নাদে প্রবাহিত হইতেছে। যমপুং হইতে তৃষার-স্রোত প্রবাহিত হইয়া অর্দ্ধমাইল পরিধিবিশিষ্ট এক হ্রদে পতিত হইয়াছে। উহা অৰ্কচন্দ্ৰাকৃতি বলিয়া তামাচু নামে অভিহিত। त्मिनीता हेशांक नामभूकि करह। इ-नित्रिभथ श्हेराउहे কঠিন চড়াই পথ চলিয়াছে। তথন ইউজিয়েমের মাথাব্যথা ও শ্বাসকৃচ্ছ, তার উপক্রম হইয়াছে বলিয়া জানাইল এবং তাহার 'পর্ববতপীড়া' হইয়াছে বলিয়া যে নির্দেশ করিল। ততুপরি আমাদের ত্র্ভাগ্যহেতু এরূপ বাত্যা প্রবাহিত হইতে লাগিল যে, আমি কয়েকবার ধরাশায়ী হইলাম। একজন কুলী এমন সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় ভূপতিত হইল যে তাহার পা হিমানীতে অবদন্ন হইয়া গেল। আমি আমার পাছকা ও কাবুলী মোজা তাহাকে দিয়া স্বয়ং তিব্বতীয় বুট পরিধান করিলাম। গুমোর পথ তুষারাবৃত থাকায় গিরিবত্মের উত্তর-পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া আমাদিগকে চক্রাকারে ঘুরিয়া যাইতে হইল। বরফ গলিয়া যাওয়ায় পথচলা আমাদের পক্ষে বিপজ্জনক ইইল। হস্তপদ উভয়ের সাহায্যে আমি যতদুর সাবধানে পারি চলিতে লাগিলাম। আমরা যে গিরি-সঙ্কট দিয়া চলিতেছিলাম তাই এত নিম্নামী ছিল যে, আঁকা বাঁকা পথে চলিতে চলিতে চকুর্ম্বর যেন ক্লান্ত হইয়া পড়িল। এই গিরি-সঙ্কটের ত্যারই ইয়ংসো নদের উৎপত্তি স্থল। এই নদ জংগ্রি গিরি-

সঙ্কট অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। চড়াইয়ের চেয়ে উতরাই পথই আমাদের বেশী সঙ্কটময় বলিয়া মনে হইল। এরপ রান্তার চলাচলে অভ্যন্ত আমার কুলী আমাকে অনেক পশ্চাতে রাখিয়া চলিয়া গেল। 'তু' গিরিসর্কটের ভূষাররাশি অতিক্রম করিয়া আমরা দেবদারু পরিপূর্ণ একটি গভীর সঙ্কীর্ণ গিরিপথ দেখিতে পাইলাম। তন্মধ্যে স্থানে স্থানে গোঁচারণ-ভূমিও রহিয়াছে। উপরে বিরাট সরলোক্ষ শৈল। আমরা একটি সমান্তরাল শৈল অতিক্রম করিয়া চলিলাম। তার পরই গুমো পল্লী। ২০০০ ফিট নিম্নে গিরিপথের মধ্যে অবস্থিত এই স্থানই আমাদের পরবর্ত্তী বিশ্রাম-স্থল হইল। আমরা একটি , এষারক্ষেত্র অনুসরণ করিয়া চলিলাম এবং সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় রম্য বনানী-পূর্ণ গুমোর গিরিপথে উপনীত হইলাম। উত্তর-পশ্চিম দিকে দ্রবীভূত তুষারজাত যে জল-্যোতু,≪াবাহিত হইয়াছিল, তাহা গিরিস্ফটটি ভাসাইয়া দির্মাছিল। গুমো গিরিবত্মের উপর যে থাড়া পাহাড় অবস্থিত তাহার একপার্ম্বে লছমীপাক্র বা ভাগ্যহ্রদ। লোকে বলে তন্মধ্যে প্রচুর স্থবর্ণ ও বহুমূলা প্রস্তর আছে। ইহার পরিধি অর্দ্ধক্রোশ, জল ঘন ক্রম্থবর্ণ। গভীর জলে জলহন্তীর বাস বলিয়া লোকের বিশ্বাস।

#### নবেম্বর ১৯

এক হাঁটু জলের মধ্য দিয়া আমরা একটি স্রোতম্বিনী পার হইলাম। তাহা পূর্ব্ববাহিনী হইয়া রটং নদীর মধ্যে আত্ম-গোপন করিয়া উহাকে জল-ধারা দানে সজীব করিয়া রাখিয়াছে। আমরা বোগতো গিরিসঙ্কটে, আরু ্ হইলাম। আমাদের পথের উপর দিকের পাহাড়ে দেবদার্ক, জুপিটর প্রভৃতি রুক্ষ শোভা পাইতেছে। এই বিটপী-শ্রেণী এক বিশুদ্ধ তুষারক্ষেত্রজাত জলপ্রণালীর প্রান্তদেশ ব্যাপিয়া অবস্থিত। উহা হইতে এক ক্ষুদ্র নদী উৎপন্ন হইয়া নিুমগামী হইয়াছে। উভয় পার্ষে ভগ্ন প্রস্তর। এ স্থান হইতে হুইটি পদাক্ষ-চিহ্ন পথ বহিৰ্গত হইয়া বোগতো শৈলের ঢালু পাৰ্শ্ব-দেশে পৌছিয়াছে। একটি পথ নদীর ধার দিয়া গিয়াছে। যমপুংয়ের পশুপালকগণ ও যঙ্মার লবণ-ব্যবসায়ীরা সাধারণতঃ এই পথে গমনাগমন করিয়া থাকে। আমরা যে পথট্টি ধরিলাম, তাহাতে অনেক বিষরুক্ষ জন্মিয়া আছে.। এই-গুলি ভক্ষণে গোমহিষের শরীরেও বিষক্রিয়া হুইয়া থাকে। 'ফেজেণ্ট' পাথীরা তথায় একপ্রকার বৃহৎ স্থলপদ্ম আহার

করিতেছিল। অনেক বক্ত মেষযুথ আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। • শৈলশৃক আরোহণের পূর্বেই স্থলপদ্ম ও জুপিটর বৃক্ষ আমাদের নয়নের অন্তরাল হইল। পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে শুধু জলোকা ও শৈবাল জাতীয় গুলা আমাদের দৃষ্টিগোচর ইইল।

সেদিনটা সামাক্ত আলাহার ও চাপান করিয়া থাকায় আমাদের শরীর এত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল যে, এত উচ্চ পার্ব্বতাপথে আরোহণ আমাদের নিতান্ত কষ্টসাধ্য হইল। আধুমাইল পথ পর্যান্ত দেহটাকে ছো টানিয়া লইয়া চলিলাম। আমার মাথা ভীষণভাবে বুরিতে লাগিল, আর সঙ্গে সঙ্গে বমির উদ্রেক হইল। অবশেষে দেহটি নিতান্ত ক্লান্ত ইওয়ায় মাটির উপর খাসরুদ্ধ অবস্থার পড়িয়া রহিলাম। **কুলীদের** ক্লান্তি আমাদের চেয়েও বেণী, হইগাছিল। আমি শুধু আমার ভারি পোষাক লইয়া চলিতেছিলাম, কিন্তু কুলীরা চলিয়া-ছিল এই তুর্গম পথে গুরুতার বহন করিয়া। তখন কন্কনে ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছিল। আকাশে ক্রত-সঞ্চরণশীল শীরদ্র মালা। একজন কুলী চা তৈয়ার করিলে আদি কিঞ্চিৎ পান করিলাম। ফুরচুঙ আমাকে একটি ভাজা ফল খাইতে অমুরোধ করিল, কিন্তু আমি আর কিছুই আহার করিলাম না। কম্বল জড়াইয়া সটান শুইয়া পড়িলাম। পাছে গড়াইয়া গভীর গহবরে পড়িয়া যাই, এজক্ত বোঝার উপর পাছটি ঠেকাইয়া রাখিলাম। রাত্রে মোটেই স্থনিদ্রা হইল না; কিন্তু আমার পাশেই আমার সঙ্গীরা নাক ডাকাইয়া গভীর নিদ্রা যাইতেছিল।

নবেম্বর ২০

আকাশ মেঘাবৃত, স্থমন্দ মলম প্রবাহিত হইতেছে। আমাদের পথ-প্রদর্শক তুষার-ঝটিকার লক্ষণ বুঝিয়া কতিপন্ন মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক অনিচ্ছার সহিত বোঝা মাথায় লইল। নোগা নামে কথিত এই ভীষণ ঢালু পর্ব্বত-পার্শ্ব অতিক্রম করিয়া আমরা চড়াই পথে চলিলাম।

শতেক গজ চড়াই পথে চলিয়া Tsonag tso নামক ক্ষুদ্র • হদের নিকট পৌছিলাম। ইহার তলদেশ জমিয়া বরফ হইয়া গিয়াছে। উহা দৈর্ঘ্যে ৪০০ গব্দ, প্রান্থে ২০০ গব্দ। অতঃপর আমরা বরফাচ্ছাদিত শৈলের পর শৈল অতিক্রম করিয়া চলিলাম। কি প্রাণোঝাদকারী বিরাট দুখা। কি ভীতি সঞ্চারিণী নিস্তব্ধতা। জলের শব্দ মাত্র নাই, এমন

কি কোথাও তুষার-পিত্ত খলনের শ্বটি পর্যন্ত কর্ণগোচর স্নামাদিগকে বোগতোর দিকে প্রত্যাগমন করিবার জন্ত হইল না। আমাদের মধ্যে কাহারো মুখে কথাটি নাই।' প্রণোদিত করিতেছে।" এবার বালকের ন্তায় রোদন পিচ্ছিল পথে গমন হেতু সকলেই পথের দিকে মনোনিবিষ্ট করিতে করিতে সে অহরোধ করিল, কিন্তু সবই বুথা হইল। হইয়া চলিয়াছি।

আমি ফুরচুঙ্ ও কুলীদিগকে বলিলাম, "আমি এক পাও

অন্ধক্রোশ চড়াই পথে চলিয়া আমরা আরওঃ একটি দ্রব- স্লিল হলের নিকট উপনীত হইলাম। আমাদের পথ-প্রদর্শক দৌড়িয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়া কিছু বরফ ও তুষারথগু সংগ্রহপূর্বক হদের উপর ছড়াইয়া मिन। উদ্দেশ্য, আমন্ধ যেন তাহাতে পরিষ্কাররূপে পথ দেখিতে পাই,— কোথায়ও যেন পিছলাইয়া না পড়ি। এই ক্ষুদ্রাকার হ্রদটি সিকিমবাসীদের ধর্মগ্রন্থে অতি পবিত্র বলিয়া কথিত আছে; ইহাকে 'Tso dom-dongma' বা ময়ুর চিহ্নান্ধিত হ্রদ বলা হয়। মুগ্ধ ভক্ত দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিতে পাইবেন, হদের তুষারাস্তরণের উপরিস্থিত জলবিস্বে যেন ময়ুর পক্ষের মত নানাবর্ণের চিহ্ন রহিয়াছে। আমাদের সন্মুথ ভাগে বিরাট চুমোক গিরিসঙ্কট সগর্বে দণ্ডায়মান। চঞ্চল মেঘমানা সুর্যোর উপর দিয়া গমনাগমন করিতে লাগিল। আধ ঘণ্টার মধ্যে আমাদের মন্তকের উপরিস্থিত আকাশটি যেন একেবারে দৃষ্টিপথের বহিভূতি হইল। এ পর্যান্ত নির্ভীক ক্লপে পরিচিত আমাদের পথ-প্রদর্শকের সাহস হঠাৎ অন্তর্হিত সেঁ জিজ্ঞাসা করিল, "আরও অগ্রসর হইতেছেন, কেন মহাশয় ? এই জন-মানবহীন স্থানে মৃত্যু যে আমাদের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া আছে। এক ঘণ্টার মধ্যে আনাদের সব শেষ হইবে।"

আ/মি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ফুরচুঙ, বল্ছ কি ?' মৃত্যু কোথায় দেখছ ?"

সে উত্তর করিল, "মহাশয়় আকাশের দিকে তাকান।
এই মেঘগুলি শীঘ্রই ঘনীভূত তুষারে পরিণত হইয়া আমাদের
মন্তকে পতিত হইবে। তাহা হইতে রক্ষা পাইবার উপায়
বিধান কোন মাছুবই করিতে পারিবে না। আমরা রাস্তার
এই ধারে যতক্ষণ আছি, ততক্ষণ রক্ষা পাইলেও অপর পার্শে
গেলে আর রক্ষা নাই।" ফুরচুঙ ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠিল,
ভয়ে তাহার মুথমণ্ডল মলিন হইয়া গেল। সে চীৎকার
করিয়া বলিয়া উঠিল, "মহাশয়, আমরা য়দি এখনই
'বোগতো' পিরিবত্মে' ফিরিয়া না য়াই, তবে প্রভূ-ভূতা
উভয়েই প্রাণ হারাইব। আকাশের এই অভ্নত লক্ষণই

প্রামাদিগকে বোগতোর দিকে প্রত্যাগমন করিবার জক্তা প্রাণোদিত করিতেছে।" এবার বালকের ক্রায় রোদন করিতে করিতে সে অমুরোধ করিল, কিন্তু সবই বুথা হইল। আমি ফুরচুঙ, ও কুলীদিগকে বলিলাম, "আমি এক পাও পিছাইয়া যাইব না, এই আমার সঙ্কল্প—সব অমুন্য বিনয়ই আমার নিকট বুথা।" এক ঘণ্টায় বোগতোতে ফিরিয়া যাওয়াও বড় সম্ভবপর ছিল না। আবার রান্ডায় বরফ পত্তিতে আরম্ভ হইলেও নিরুপায়। পরস্ক এই ভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেই আমাদের বিপদের অবসান হুইবে না। বিপদ দেখিয়া আমরা যে পথ ছাড়িয়া যাইব, সেই পথ দিয়াই আমাদিগকে পুনরায় চলিতে হুইবে। তথন যে আবার তুষারপাত হুইবে না কে বলিতে পারে?

আমার সঙ্গে যুক্তি-তর্কে পরাভূত হইয়া ফুরচুঙ এবার অগ্রসর হইতে লাগিল। আমি এখন সকলের অগ্রগামী হইলাম। নববলে বলীরান হইয়া গিরি আরোহণ করিতে এক ঘণ্টার মধ্যে গিরি-সঙ্কটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আকাশ তথন মেঘমুক্ত; নীল গগন যেন আমাদের দিকে সন্মিত দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। জ্যোতির্ময় বিবস্বানের পুনরাবির্ভাবে আমাদের সকল ভয় অপগত হইল। আমাদের বামে 'সান্দাব ফুগ', দক্ষিণে কাঙ্লাজংমার উত্তুক্ত শৈল-শিথর দৃষ্টিগোচর হইল। এদিকে নেপালের সারথাম্ব জেলান্থিত অত্যাচ্চ গোলাক্বতি ল্যাপ চাই শৈল তুষারের ভিতর দিয়া নাথা উচু করিয়া দণ্ডায়মান হইল। চুপোকের উপত্যকাকে 'জলের চামচ' বলা হয়; কারণ নিড়টবন্তী পর্বতসমূহ হইতে চামচাকৃতি পাত্রে বেন উহা জল সংগ্রহ করে।

শৈলশিথরে নির্ব্বিদ্রে উপনীত হইয়া হর্ব প্রকাশ করিবার সময় মাত্র আমার ছিল না। আমাদের পথপ্রদর্শক হাসিতে হাসিতে তথন বোঝার চর্মবেষ্টনীতে হস্তার্পণ করিল এবং যথাভ্যস্ত প্রার্থনা করিয়া পথ চলিতে লাগিল। অবতরণের পথ এবার বড়ই বিপদ-সম্মূল। কারণ বরফে পথের চিহ্ন মাত্র দৃষ্টিগোচর হইল না। পথ-প্রদর্শক বরফের গভীরতা মাপিয়া কোন্দিকে পণ, তাহা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিল; এবং পথের সক্রান না পাইয়া আঁকা বাকা পথে চলিল; কিন্তু সেরূপ ভাবে চলা তাহার মত অভিজ্ঞনেত্র না হইলে সহজ নহে। অর্দ্ধ ঘন্টা পথ চলিয়া ব্ঝিতে পারিলাম, স্মামরা সামাল দৃর্মই

' (ক্রমশ: )

অগ্রসর হইয়াছি। একটা দীর্ঘ-লাঙ্গুল চিতাবাথের অমুস্ত পথে তথন আমরা চলিয়াছি। আমরা অবাক হইলাম, কি করিয়া উহা নরম বরফের মধ্যে একেবারে ডুবিয়া না গিয়া এভাবে হাঁটিয়া চলিয়া ছিল। আমাদের অঁকুচরেরা বলিব, ইহাদের একটা অলোকিক ক্ষমতা রহিয়াছে। এটি চিতাবাঘ নহে, চিতা বাঘের প্রেতদেহ। বরফের ভিতর দিয়া ঘণ্টা-খানেক চলিবার পর আমার সমন্ত শক্তি যেন ক্ষয় হইয়া গেল; আমি আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না। পথপ্রদর্শক বোঝা খুলিয়া আবার বাঁধিয়া লইল। ভঙ্গপ্রবণ জিনিসগুলি দিয়া এক বোঝা তৈয়ার করিল, কাপড় ও রসদাদি দারা আর একটি বোঝা করিয়া লইল। শেষোক্ত বোঝাটি ঢালু পর্ব্বত-গাত্রে ছাডিয়া দেওয়া হইল। বরফের সহিত উহার ঘর্ষণে যে পথ প্রস্তুত হইল, সেই পথ অবলম্বনে আমরা চলিতে 🔪 লু বিদ্রাম, যে পর্য্যন্ত না বোঝাটি একটি প্রস্তর্থণ্ডে ঠেকিয়া গিগ্নাছিল। তার পর আমি অর্দ্ধ-কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত বরফের উপর দিয়া কন্ত্ইয়ের সাহায্যে গড়াইয়া চলিতে লাগিলাম। পাছে ভাসদান তুষারথণ্ডের থাটলে পড়িয়া যাই এই ভয়ে এই ভাবে চলিতে হইল।

দিবা সার্দ্ধ ত্রিঘটিকার সময় আমরা 'চুলোন কিয়োক' গিরিপঞ্জের যে-স্থলে অবতরণ করিলাম, তথায় স্থানে স্থানে বর্ফের মধ্যে তৃণাচ্ছাদিত স্থান দৃষ্টিগোচর হইল। এক স্থানে পাটলবর্ণ বৃহৎ পত্র বিশিষ্ট উৎপল-বন দেখিতে পাইলাম। প্রফুটিত প্রাণ্ডলি বাতাসে আন্দোলিত হইতেছিল। কুলীরা এখন আমায় অনেক পশ্চাতে ফেলিয়া ক্রতবেগে চলিতে লাগিল। তৃণগুল্ম, স্থলপদ্ম, জুপিটার রুক্ষের বন পুনরায় আমার দৃষ্টিপথে পতিত হওয়ায়, আমি যেন নৃতন শক্তিলাভ করিয়া চলিতে লাগিলাম। কিন্তু খাসগ্রহণের জন্ম জামাকে স্থানে স্থানে আদিয়া দাঁড়াইতে হইল। বিবিধ বুক্ষবল্লরী ও স্থান্ধ গুলাদি নিরীক্ষণ করিতে করিতে আমরা গিরিশীষটের উতরাই পথে চলিতে চলিতে দিবাবসান সময়ে একটি বুহৎ বিচ্ছিন্ন শৈলের নিকট উপস্থিত হইলাম। উহার নীচেই আমরা তাঁবু খাটাইলাম। সম্মুখ ভাগে ৪ ফুট পরিসর একটি কুন্ত প্রবাহিনী। এই স্রোতশ্বিনী হইতেই নেপালের স্পবিখ্যাত কাবিলি নদী বহিৰ্গত হইয়াছে। চুম্বোক ও স্মোক্ষ পর্বতের জলধারাই ইহাকে পুষ্ট করিয়া রাথিয়াছে।





#### ্ হাতের গড়ন

একজনের হাত দেখে তাঁর ভূত ভবিশ্বৎ বর্ত্তমানের ঘটনা বলতে হলে, প্রথমে তাঁর প্রকৃতি জানা দরকার। । গা না হ'লে তাঁর হাত দেখে সমস্ত ঘটনা যথায়থ নির্দেশ করা সম্ভব হ'বে না। একজন কোমল-হৃদয় লোকের হাতে যে ঘটনার চিহ্ন গভীর রেখা অঙ্কিত ফরবে, একজন কঠিন-হাদয় লোকের হাতে তা অতি ক্ষীণভাবে দেখা যাবে। কাজেই প্রথমে জাতকের চরিত্র না জানলে, তার হাত দেখে বলা যাবে না ঘটনাটির গুরুত্ব কতথানি।

হাত দেখে চরিত্র নির্ণয় করতে হ'লে, প্রথম দেখা দরকার —হাতের গড়ন। মাহুষের হাতের হুটি ভাগ আছে (১) হাতের তেলো আর (২) হাতের আঙুল। হাতের আঙুলের মধ্যে আবার চারটি আঙুল এক দিকে আছে এবং বুড়ো আঙুলটি অপর দিকে আছে। আঙুল চারটি যেন হাতের <u>তলৌ</u>র্কী পরিণতি। বুড়ো আঙুল অক্ত আঙুলগুলি হতে নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলেছে। প্রকৃতি নির্ণয়ে বুড়ো আঙুলের স্বাতম্ভ্রের গুরুত্ব এবং কারকতা আছে। আগে আমি হাতের তেলো এবং চারটি আঙুলের গড়ন সম্বন্ধে বল্ব।

দশ-বিশটী হাত কেউ যদি লক্ষ্য করে দেখেন, তাহ'লে তিনি দেখতে পাবেন যে, কারো কারো হাতের তেলোর চার भाग तन कोन्नर्न, यन कांत्र मितक करत्रक**ी** मत्रम त्रिशा मित्र ভেলোটী তৈরী। আবার কারো কারো হাতের তেলোর চার-পাশ উচু:নীচু। কারো তেলোর নীচের দিকে কঞ্জির কাছে ত্পাশ হয়তো ফুলো ফুলো ভাব ; কারো হয়তো তেলোর উপর मित्क क्रुशार्म थानिकिंग करत्र कृत्न त्रत्यरह—এই हिरमत्व হাতের তেলোকে সম আর বিষম এই হ ভাগে ভাগ করা যায়। হাতের তেলোর মত হাতের চারটি আঙুলের হতে পারেন; দীর্ঘ-স্ত্রীও হতে পারেন; উদার স্পষ্টবক্তাও হতে প্রত্যেকটীর চার পাশও চৌরস কি উচুনীচু হতে পারে; এবং সেই হিসেবে আঙুলগুলিকেও সম আর বিষম এই হুই ভাগ করা যায় ( চিত্র দেখুন )।

সম এবং বিষম হাত থেকে প্রকৃতিটা মোটামুটি বা সাধারণ ভাবে কোঝা যেতে পারে।

## বিষম হাতের প্রকৃতি

় বিষম হাত পুরুষ বা প্রত্যক্ষ (positive) প্রকৃতি নির্দেশ করে। কাজেই যে ব্যক্তির বিষম হাত, তাঁর ইচ্ছাশক্তি প্রবল ও হন মনীয়। তিনি নিজে সহজে অবস্থা দারা অভিভূত হ'ন না—অবস্থাকে নিজের মত করে গড়ে তোলবার ক্ষমতা তাঁর মধ্যে আছে। তাঁর মতের বিরুদ্ধ কোন কাজ তাঁকে দিয়ে করানো শক্ত এবং তিনি সহঁজে অন্তের দারা প্রভাবিত হন না। ভিন্ন মত বা ভিন্ন অবস্থার সঙ্গে তিনি সহজে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেন না; এবং তিনি সহজে কারো বশুতা স্বীকার করতে নারাজ। তিনি স্বরিত-কর্মাও

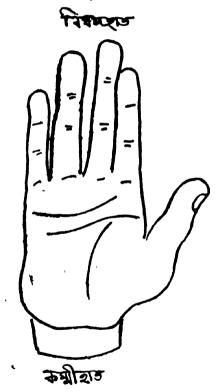

পারেন ; সঙ্কীর্ণচেতা সংঘত-বাক্ও হতে পারেন ; কিঙ্ক তিনি যাই হোন, নিজের ইচ্ছা বা মতের প্রতিকৃল ঘটনা, মত বা বাক্য সহু করা তাঁর পক্ষে কঠিন। তাঁর মধ্যে যে মৌলিকতা খাক্বেই এমন কোন কথা নেই; অস্ত লোকের উপদেশ বা কার্য্যকলাপের দ্বারা তাঁর মতবাদ বা চরিত্র গঠিত

হতে পারে; কিন্তু একবার তিনি যে মতকে নিজের বলে গ্রহণ করেছেন, ভালই হোক বা মন্দই হোক, তা সইজে ছাড়তে প্রস্তুত হবেন না। তিনি ভালবেন তবু মচ্কাবেন না। এই হ'ল বিষম হাতের সাধারণ প্রকৃতি। গড়ন হিসেবে বিষম হাতকে ছই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

১ম—যে হাতের তেলোঁর তুপাশ নীচেব দিকে ফোলা ফোলাশভাব এবং আঙুলের ডগাগুলি মোটা। এ শ্রেণীর হাতকে কন্মী হাত বা প্রাণময় হাত বলা যেতে পারে (চিত্র দেখুন)। ●

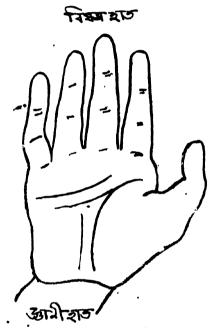

ংয়—যে হাতের তেলোর তু পাশ উপর দিক্লে ফোলা ফোলা ভাব এবং আঙুলের গোড়াগুলি মোটা। এ শ্রেণীর হাতকে জ্ঞানী হাত বা বিজ্ঞানময় হাত বলা যেতে পারে (চিত্র দেখুন)।

· এদের প্রকৃতি সম্বন্ধে পরে বিন্তারিত ভাবে বলা হকে। সম হাতের প্রকৃতি

বিষম হাত যেমন পুরুষ বা প্রত্যক্ষ প্রকৃতি নির্দ্দেশ করে, সম হাত তেমনি নারী বা পরোক্ষ প্রকৃতির স্টচক। সাধারণতঃ সূম হাতের লোকের প্রকৃতি নমনীয় ও সামাজিকতাপূর্ণ। বিভিন্ন পারিপার্শিকের মধ্যে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে চলবার ক্ষমতা এবং অপরের যুক্তি ও মঠ্ঠ সহজে গ্রহণ করবার শক্তি তাঁর আছে। তিনি মিজের মত বা

অভিকৃতির বিরুদ্ধ অনেবা কাজ করে থাকেন, কেবল লোক-মতের দারা পরিচালিত হ'রে বা সমাজের প্রচলিত রীতি-নীতির বশবর্ত্তী হয়ে। যার সম হাত তাঁর প্রকৃতির একটী প্রধান লক্ষণ হচ্চে ভাবগ্রাইতা। এতে এক পকে যেমন তাঁকে উদার ও মুজ্র-চিত্ত, উর্ববর-মন্তিষ, কল্পনার প্রাচুর্য্য, নৃতন ভাব ও অভিনব চিম্বাপ্রণালী গ্রহণ করবীর ক্ষমতা দিতে পারে, অন্ত দিকে তেমনি তাঁকে স্বাধীন-চিম্ভাহীন, গতামুগতিক, মৌলিকতাবৰ্জ্জিত ও চৰ্ব্বিত-চৰ্ব্বণ-কারী করে ফেলতে পারে। তথ্ন তোতা পাথীর মত পরের কথার প্রতিধ্বনি করাই তাঁর বড় কাজ হয়ে দাঁড়ায়। বাস্তবিক সম হাতে এই তু'রকমের প্রকৃতিই দেখা যায়। হাদয়ের ব্যাপারেও সম হাতের ত্রকম প্রকৃতি পাওয়া যায়। সম-হাতের একদল লোক সহাত্ত্তিসম্পন্ন, পর্ত:থকাতর, সামাজিকতাপূর্ণ ও পরোপকাররত ; আর একদল শুধু ভাব-প্রবণ ও স্বার্থপরতাপূর্ণ, পরত্:থে উদাসীন অথবা স্ত্র্ধু মৌথিক ঘৃঃখ-প্রকাশকারী। কর্ম্মজগতে সমহাতের স্ক্রোক

#### সমগত

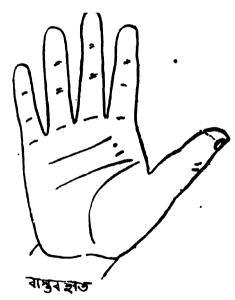

পরের সাহচর্য্যে অথবা পরের অধীনে যত ভাল কাজ করতে পারেন, একা তত নর। সম হাতের লোকের মধ্যে প্রভূ বা নেতার চেরে অধীন বা অহুগত লোক বেশী। অবশ্য এ থেকে এমন বোঝার না যে, সমহাতের লোক মান্ত্রেরই আয়েন্দ্রনান-জ্ঞান অথবা স্বাধীন প্রকৃতির অভাব আছে। আসল

কথা—নিয়ম শৃন্ধলা এবং প্রচলিত রীতিনীতি মেনে চলা বিষম শৃন্ধলা এবং প্রচলিত রীতিনীতি মেনে চলা বিষম শৃন্ধলা এবং প্রচলিত রীতিনীতি মেনে চলা বিষম অভিব্যক্তি বলে ধরি। যথন কোন আবে আখীনতা বা আত্মসম্মানে আঘাত লাগে, সেখানে নিজের অভ্তুতিকে (feeling) আত্ময় করে, তাকে মনোময় তেজস্বিতার পরিচয় দিতে পরামুথ হ'ন না। বিষম হাতের অভিব্যক্তি; এবং যথন চিস্তাকে বা বৃদ্ধিকে (though মত সম হাতেরও তৃটী ত্রেণী আছে।

১ম—যে হাতের তেলোর ত্পাশ সোজা এবং সমানভাবে আঙুল পর্য্যস্ত উঠে গিয়েছে, যাতে সমস্ত তেলোটা একটা চতুকোণ বলে মনে হয়। এ শ্রেণীর হাতকে বাস্তব হাত বা অলমা হাত বলা যেতে পারে (চিত্র দেখুন)।

২য়—বে হাতের তেলোর তুপাশ নীচে থেকে উপর দিকে ক্রমন্থ: সরু হয়ে গেছে, যাতে করে হাতের তেলোটা ছুঁচলো বলে মনে হয়। এ শ্রেণীর হাতকে ভাবুক হাত বা মনোময় হাত বলা থেতে পারে (চিত্র দেখুন)।

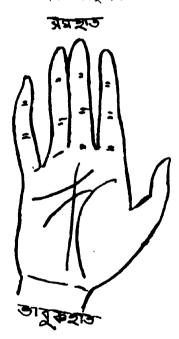

তা হলে হাতের চারিটী শ্রেণী পাচ্চি—(১) বান্তব (২) কর্মী (৩) ভাবক (৪) জ্ঞানী। এই চারটী শ্রেণী চৈতন্তে চারটী ন্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আমাদের চৈতন্তের চারটী ন্তর আছে। সাংখ্য প্রভৃতি দর্শন শান্তে তাদের কোষ বলে উল্লেখ করা হরেছে। এই চারটী কোষ বা স্তরের নাম যথাক্রমে অন্নমন্ত, প্রাণমন্ত, মনোমন্ত এবং বিজ্ঞানমন্ত। চৈতন্ত যথন ক্ল্ম বলি তা অন্নমন্ত কোষে অভিব্যক্ত। তেমনি চৈতন্ত যথন কর্ম্ম

🎢 শক্তিকে (energy) আশ্রয় করে, আমরা তাকে প্রাণময় কোষের অভিব্যক্তি বলে ধরি। যথন কোন আবেগ বা অহুভূতিকে (feeling) আশ্রন্ন করে, তাকে মনোময় কোষের অভিব্যক্তি; এবং যথন চিস্তাকে বা বুদ্ধিকে (thought or intellect) আশ্রয় করে, তথন তাকে বিজ্ঞানময় কোষের অভিব্যক্তি বলে থাকি। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে চৈতক্স এই চারিটী কোষেই কম-বেণী কান্ত করে—কিন্তু এক এক জন ব্যক্তির মধ্যে এক এক কোষে চৈতন্তের অভিব্যক্তি বেশী। কারো চৈতন্ম হয় ত অন্ধ্রময় কোষে বেণী জার্মত, কারো হয় তো প্রাণময়ে, কারো বা মনোময়ে এবং কারো বা বিজ্ঞানময়ে। যার চৈতন্তের লীলা যে কোষ আশ্রয় করে বেণী ফোটে, তার প্রকৃতি সেই ভাবের হয় ; এবং তার প্রকৃতির সঙ্গে তার হাতের গড়নের অবিকল মিল থাকে। বাস্তব হাতের লোকের চৈতক্তের থেলা অন্নময় কোষে বেণী—কৰ্ণী হাতের লোকের চৈত্র প্রাণময়ে বেণী জাগ্রত—ভাবুক হাতের লোকের চৈত্ত্য মনোময়ে বেশী অভিব্যক্ত—এবং জ্ঞানী হাতের লোকের চৈতক্য বিজ্ঞানময়ে অধিকতর প্রস্ফৃটিত।

গাতের গড়ন হিসাবে প্রকৃতি বর্ণনা করবার আগে হাতেব সম্বন্ধে আবও ছ একটি কথা বলা দরকার। গোটাকত হাত নিয়ে তাদের তেলোগুলি কেই যদি টিপে দেখেন, তাহলে দেখতে পাবেন, স্বগুলি সমান নয়। কোন হাতের তেলো খুব শক্ত, কোন হাতের তেলো খুব নরম এবং কোন হাতের তেলো খুব নরমও নর খুব শক্তও নয়—মাঝামাঝি। স্পর্শ হিসাবে হাতের তেলোকে এই তিন ভাগে ভাগ করা নায় (১) নরম (২) শক্ত এবং (৩) মাঝারি। এর হারা বোঝা যায়, প্রকৃতির গতি কোন্ দিকে হবে। সাধারণতঃ নরম হাত নির্দেশ করে চাঞ্চল্য বা গতি, শক্ত হাত দৃঢ়তা বা হৈখ্য এবং মাঝামাঝি হাত সম্বৃতি বা সামশ্বত। নরম, শক্ত ও মাঝামাঝি হাতের সম্বন্ধে পরিক্ষার ধারণা কর্তে গেলে চার শ্রেণীর হাতের সংশ্রবে তাদের ত্বর্থ বোঝা প্রয়োজন।

#### 

একে গড়ন হিসাবে চৌকা হাত এবং দার্শনিক পরিভাষার অন্নমর হাত বলা হরেছে। একে প্রয়োজন-বাদীর হাত বা কাজের লোকের হাত বলা যেতে পারে। এই হাতের প্রধান লক্ষণ ২চ্চে সব জিনিসকে প্রয়োজন বা পার্থিব উপযোগিতার দিক থেকে লক্ষ্য করা। এই হাতে} লোকেরা প্রত্যেক বিষয়ের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্ ও প্রত্যুক্ষ দিকটাই সহজে বুঝতে পারেন। এঁরা প্রায়ই রক্ষণশীল।—চিরাগত প্রথা মেনে চলতে এবং রুটিন মাফিক কাজ করে যেতে এঁবা খুব পটু; কিন্তু ভার কারণ এ নয় যে, তাঁরা সেই প্রথার উপকারিতা বুঝেছেন—তাঁদের আসল প্রকৃতি হচ্চে সংস্কারের বশবর্তী হয়ে কাজ করা ৷ এঁরা কাজকর্ম্মে সহজে সমাজের বিরুদ্ধে যেতে চান না.—দশজনে যা করে তাঁরাও তাই করেন। তাঁরা বেঁ মোটে বদলান না তা নয়—কিন্তু তাঁরা অগ্রণী হয়ে সহজে কোন কাজ করতে রাজী নন। সমাজের নিরম যদি আজ উল্টে যায়, তাহলে তাঁরা পুরানো নিরম ছেড়ে নতুন নিয়ম বিনাৰাক্যব্যয়ে মেনে চল্বেন—তা সে যতই অসঙ্গত হোক। এঁরাই সমাজের মেরুদণ্ড স্বরূপ। ্যে কাজ ব্লেণীর ভাগ লোকে করে এঁরাও তাই করে যান; ত।র ভালমন্দ বিচারের ভার তাঁরা নেন না। অথবা যদিই বা বিচার করেন এবং বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হ'ন, তাহলেও নিজের মত অনুসারে কাজ করতে সাহসী হন না। বাস্তব-হাতের লোকের মৌলিকতা এবং কল্পনাশক্তি কম ; কিন্তু নির্দিষ্ট পথে এক ভাবে পরিশ্রম করবার ক্ষমতা এবং অধ্যবসায় খুব বেনী। এতে করে অনেক সময় তাঁরা তাঁদের অধিকতর প্রতিভা-সম্পন্ন প্রতিদ্বন্দীকেও পরাস্ত করতে পারেন। যে বিহা কাজে লাগে তাই তাঁদের বেশী- প্রিয়। বাণিজ্য ক্বষি প্রভৃতির দিকে তাঁদের খুব ঝোঁক। প্রায়ই সত্যপ্রিয় ও থাড়া প্রকৃতির লোক হ'ন। তাঁদের প্রধান দোষ---তাঁরা সব জিনিস নিজের বুদ্ধির প্রজ-কাঠির মাপে মেপে নিতে চান। এই শ্রেণীর মধ্যে তিন রক্মের লোক পাওয়া যায়—( > ) যাঁদের হাতের তেলো শক্ত এবং উৰ্দ্ধ রেখাট মোটেই নেই বা অতি সামাক্সভাবে বা বিশ্রীভাবে আছে; (২) থাঁদের হাতের তেলো নরম এবং উর্দ্ধরেখা স্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে আছে; (৩) গাঁদের হাতের তেলো মাঝা মাঝি এবং উর্নরেখা পরিষ্কার না হোক অন্ততঃ স্পষ্ট। ছাতের তেলোর মাঝখান দিয়ে যে রেখা কব্দির দিক থেকে আঙ্গুলের দিকে সোজা উঠে যায়, তাকেই উর্দ্ধরেখা কিংবা বাস্তব রেথা বলে ( চিত্র দেখুন )। \*

. বে সব বান্তব হাতে উর্দ্ধ রেখা মোটে নেই, আকুলগুলি চৌকা এবং বেঁটে বেঁটে আর হাতের তেলো শক্ত, তা একেবারে জড় প্রকৃতির নির্দেশক। এ রকম হাতের লোকেদের বৃদ্ধি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্ম স্থল পদার্থের উপরে যেতে পারে না। সাধারণতঃ শ্ববস্থার দাস—যে ভাবে যে অবস্থায় থাকে তার পরিবর্ত্তন কন্মতে চায়ও না, পারেও না। অসভ্য বুনো এবং কুলী মজুরদের মধ্যে এই হাত অনেক দেখতে পাওয়া যায়। এদের মন সাধারণতঃ পশু মনের এক ধাপ উপরে। কিন্তু খাবার পরবার জন্মে যা নিত্যকর্ম তা ছাড়া অন্স কাজ এরা বোঝেও না, করেও না। জলজলে চকচকে রঙ এবং মিষ্ট ম্বর তাদের আনন্দ দের বটে, কিন্তু শিল্প বা কলার কোন ধারণা তাদের নেই। তারা শুধু নিজের ইন্দ্রিয়জ অঞ্ভূতির দারাই পরিচালিত হয়,—বুদ্ধি বা বিবেচনার স্থান তাদের মধ্যে নেই। সৌভাগ্যের বিষয় এ রকম হাতের সংখ্যা বাংলাদেশে খুব কম, এমন কি কুলী মজুরের মধ্যেও। এদের জীবন উদ্ভিদ-জীবন,---এরা জন্মায়, থায় দায়, ঘুনোয় এবং মারৈ 🖚 জ্ঞানময় জগতে এদের অন্তিকের ছাপ মোটেই পড়ে না ি এই রকম হাতে যদি উর্দ্ধ রেথার একট চিহ্ন থাকে, কিন্ধা হাতের আঙ্গুলগুলি নেহাৎ বেঁটে না হয়, তাহলে তাদের মধ্যে বৃদ্ধির আভাস কতকটা দেখা যায় বটে; কিন্তু তা হলেও তারা স্বার্থপর, আত্মসর্কম্ব এবং রুথাগর্কী হয়ে থাকে। নিজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে নিজের সম্বন্ধে তাদের খুব উচ্চ ধারণা থাকে —ভাহাতেই তারা যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ লাভ করে! এ রক্ষ লোক হয় ত টাকাকড়ি হিসাবে ভাগ্যবান হতে পারে; কিন্তু তবুও তাদের উদ্ভিদ-জীবন,—চৈতন্মের উচু স্তরগুলি তাদের কাছে লুকানোই থেকে যায়। তারাও বোঝে কেবল টাকা রোজগার আর জীবন ধারণ। টাকা কডির হিসাবে উন্নতি করলেও তারা অবস্থার দাস এবং উন্নতি ততটা তাদের কুতিত্বের ফল নয় যতটা ভাগ্যের।

হস্তরেথাবিদ্দশ একে Line of Career বা কর্মজীবনের রেখা বলেছেন। আসলে এ রেখা জাতকের বাস্তব বা ছুল পারিপাধিক নির্দেশ করে। এই রেখা বাঁর হাতে স্পষ্ট—তাঁর পুারিপার্ধিক তাঁর চৈতত্তের মধ্যে স্পষ্ট তর্মের সৃষ্টি করবেই—তা সে হণকর হোক আর দুঃপর্জনকই হোক।

পাশ্চাতামতে এই দ্বেখাকে ভাগ্যন্তেখা (Line of fate) বলা,
 ছল্পে থাকে। কিন্তু তা কডাবল ঠিক তা বলা নায় না। পদ্ধবর্ত্তী পাশ্চাতা

ভাল গুণগুলি চমৎকার ভাবে প্রকাশ পায়। এ রক্ষ হাতের স্মাঙ্ল লখা না হলেও মানান-সই হয়ে থাকে। এই হাতের লোক খুল জগতে বাস্তব কাজ করতে চান বটে, কিন্তু তাঁদের প্রত্যেক কাজের পিছনে সর্বাদ্ধীন পরিণতির একটা স্থানর আদর্শ থাকে; অর্থাৎ যে কাজে দেশেন বা দশের বাস্তবিক বা প্রত্যক্ষ উপকার নেই, সে কাজে তাঁরা বড় একটা অগ্রসর হন না; কিন্তু তাঁরা যে কাজে লাগেন, তাকে সর্বাদ্ধস্থানর করতে চীন। এই হাতের লোকের উচ্চাভিলায প্রবলী; কিন্তু সে উচ্চাভিলায কথনও সীমা অতিক্রম করে না। তাঁদের ব্যবহারিক ও পার্থিব ব্যাপারের জ্ঞান খুব প্রবল।

areacerrationer and a second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s

্যে কাজে সংগঠন শক্তি এবং সহজ জ্ঞানের দরকার, তাতে এঁ দের বিশেষ পারদর্শিতা দেখা যায়। এঁ দের মধ্যে কর্ম্মতং-পরতা ও অধ্যবসায় একসক্রে পরিলক্ষিত হয়। এঁরা সামাজিক, অথচ এঁদের একটা গণ্ডী আছে যা সহজে এঁরা অতিক্রম করেন না। স্নেহ প্রীতির অহভৃতি এঁদের আছে; ুকিন্ত স্বভাবতঃ সংযমী বলে এঁদের মনের আবেগ বাক্যে বা ব্যবহারে প্রকাশ পার না। এঁরা সংস্কারের পক্ষপাতী; কিন্তু मि निकास क्षांत्र क्षांत्र वा क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षां অতুসরণ করে। এঁরা স্বাধীনতা-প্রিয় এবং স্বাধীনচেতা लाक अवः निस्कृत मिरक छ निस्कृत श्वार्थित मिरक अंमित সতর্ক দৃষ্টি আছে বটে, কিন্তু এঁরা একেবারে আত্ম-সর্ববন্ধ ন'ন—এঁ রা যেমন নিজের প্রাপ্য পেতে চান, তেমনি পরের দেনাও কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে দিতে ইচ্ছুক। ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার এদের স্বাভাবিক দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়; এবং যদিও এঁরা বাস্তব জগতেই কাজ করতে ভালবাদেন, তবুও বান্তব জগতের প্রকৃত মূল্য এরা বোঝেন—খাটি ভাববাদীর মত তাকে একেবারে তৃচ্ছ করেন না কিম্বা পুরো জড়বাদীর মত তাকেই সব বলে ভাবেন না। এই হাতে উর্দ্ধরেথা স্পষ্ট না থাকলে জড়বাদ এবং স্বার্থপরতার আধিক্য হয়। সেক্ষেত্রে ঐ রকম হাতের লোক নিজের কাজ এনং নিজের পারিপার্শ্বিককেই সব চেক্নে বড় বলৈ মনে করে থাকেন।

বান্তব বা চৌকা হাতের তেলো যদি খুব শক্তও না হয়, খুব নরমও না হয়, অর্থাৎ মাঝামাঝি হয়, এবং উর্দ্ধ রেখার আঁক পরিষ্কার বা বড় না হলেও স্পষ্ট থাকে, তাহ'লে তা সাধারণতঃ সতর্কতা ও সাবধানতার স্কুনা করে। এই রক্ম হাতের লোক প্রায় হিসাবী ও সাবধানী হয়ে থাকেন; এবং সহজে কোন অজ্ঞানা ব্যাপারে হাত দিতে চান না। বেশ হিসাব করে এবং চারদিক দেখে শুনে কাজ করতে চান। এঁরা কোন দারিষ ঘাড়ে নিতে সহজে রাজী হন না; অস্তের অধীনে অথবা অস্তের সাহচর্যো কাজ করতে পেলেই এঁরা থাকেন ভাল। এদের জীবন প্রায়ই একঘেয়ে ভাবে কাটে। এরা সাধারণতঃ সেই সব কাজ করে থাকেন যা বরাবর সব লোকে করে আসচে। সাধারণ চাকরী এবং আবহমান কালের প্রচলিত প্রোফেসন বা ব্যবসা এদের প্রিয়।

এঁরাও সাধারণতঃ নিজের স্ত্রীপুত্র-পরিবার নিয়ে নিজের নিয়মিত কাজ করে নিঝ প্লাটে জীবন কাটাতে ভালবাদেন, পরের জক্ত ভাবনা চিস্তায় মাথা গরম করতে এঁরা নারাজ। নতুনকে এঁরা বড় ভয় করেন—সেইজ্বন্য এঁরা সব রক্ষ সংস্কারের বিরোধী—এঁরা তাড়াতাড়ি বা ঝোঁকের মাথায় কোন कांक करतन ना । চারদিক গুছিয়ে, ধীরে স্কুন্থে ধাপে ধাপে এঁরা কাজে অগ্রথর হ'ন। এঁদের মধ্যে যে প্রতিভাশীলী বা শক্তিমান ব্যক্তি নেই, তা নয়; কিন্তু এঁদের অতি-সাবধানতা এবং অজ্ঞানার উপর ভয়ের জন্ম এঁরা অনেক সময় স্কুযোগ পেয়েও তাকে কাজে লাগাতে পারেন না। এই রকম হাত ইংলণ্ডের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে এবং সাধারণ শ্রেণীর মধ্যে অনেক দেখা যায়। আমাদের দেশে সাধারণ জ্বমীদার, গভর্ণমেন্ট কর্ম্মচারী প্রভৃতির মধ্যেও এ রকম হাত পাওয়া যায়। এঁদের কাছেও সাধারণতঃ জীবনের সৌলুর্য্যের দিকটা গুপ্তই থেকে যায়। এই রকম হাতে হাঁদের উর্দ্ধরেখা বেশ স্পষ্ট ও পরিষার—-তাঁরা দায়ি রপূর্ণ কাজ গ্রহণও করেন এবং তা নিচক্ষণতা ও ধীরতার সঙ্গে সমাধাও করেন। এ রা শান্তিপ্রিয় এবং শান্তিরকার জন্য ও নিজের কাজ স্থসম্পন্ন করবার জ্ঞ্জ অনেক সময় কৌশল ও কূটনীতি অবলম্বন করে থাকেন। এঁরা দায়িত্বপূর্ণ উচ্চ পদের যোগ্য এবং অনেক উচ্চপদন্থ ব্যক্তির মধ্যে এই হাত দেখতে পাওয়া যায়।

## কৰ্মী হাত

গড়ন হিসাবে একে মাথা-মোটা হাত এবং দার্শনিক পরিভাষার প্রাণমর হাত বলা হয়েছে। এই হাতের প্রধান লক্ষণ হচ্চে কর্ম্মশীলভা এবং প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্য।

এই হাতের লোক এক ভাবে চূপ করে বসে থাক্তে পারেন না। যদি হাতের কাছে কাজ না থাকে তাহ'লে এঁরা কাজ তৈরী করে নেবেন। কাজই এঁদের প্রধান लका---- कारक कि कन इ'र्त, रम कांक जान कि मून, তার বিবেচনা এঁদের মধ্যে অপেকার্ক্বত কম।

এই হাতের লোকের মধ্যে সেইজন্ম হঠকারিতা ও পরিবর্ত্তন-প্রিয়তা বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। এ রা এক জায়গায়, বসে একবেয়ে কাজ করতে ভালবাসেন না; এবং সব বিষয়ে সংস্কারের পক্ষপাতী। এঁরা সাধারণতঃ সাহসী হয়ে থাকেন— প্রীব রকমের সাহসিক কাজে এঁদের অগ্রণী হতে দেখতে পাওয়া যায়। এঁরা কাজ না পেলে আল্লস পর্বত উল্লভ্যন করেন. বিমানপোতে <sup>®</sup>চড়ে পৃথিবী ঘোরেন—গৌরীশঙ্করের মাথায় উঠবার অভিযান করেন। এঁদের সামনে রাতদিন কান্ধ যোগান চাই। এঁরা যদি কাজ না পান, তাহ'লে তৈরী জিনিস ভেঙে আবার গড়বেন। এই কাজের নেশার জন্ম, এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে খুব ভাল ও খুব মন্দ ত্বরকম লোকই দেখা •বায় 🛂 উত্তেজনাপূর্ণ কাজের দিকে ঝেঁ ক বলে অনেক সময় ূঁ দের প্রকৃতি নিকৃষ্ট আমোদ আহলাদ এবং নষ্টামি গুণ্ডামিকে আশ্রয় করে অভিব্যক্ত হয়। আবার কন্মী, দেশহিতৈষী, সমাজ-সংস্থারক, ধর্মপ্রচারক, আবিদ্ধারক, প্রভৃতির মধ্যেও এই হাত দেখা যায়। যে সব বালকের এই রকম হাত, তাদের অভিভাবকদের উচিত—থুব সতর্কভাবে তাদের পরিচালনা করা। লেথা পড়াই হোক্, থেলাধূলাই হোক্, সব জিনিসের মধ্য দিয়ে তাদের চাই উত্তেজনা ও নৃতনত্ব। কাজেই একবেয়ে এবং বিরক্তিকর মুখস্থ করা কিমা রুটিন মাফিক কাজ তাদের দিয়ে করাতে গেলে তাদের প্রকৃতি বিগড়ে যেতে পারে। বাস্তব হাতের মত কন্মী হাতেরও তিন প্রকার ভেদ পাওয়া যায়।

১ম--্যে হাত থুব নরম এবং শক্তি-রেখা 🛊 অস্পষ্ট কিম্বা বিশ্রীভাবে আঁকা। হাতের পাশে বুড়ো আঙ্গুল আর তর্জনীর মাঝামাঝি জায়গা থেকে উঠে যে রেথা হাতের তেলোর মাঝে এড়োভাবে এসে উপস্থিত হয়, তাঁকে শক্তি-. রেথা—প্রাণ রেথা বা নাড়ী রেথা বলা হয় ( চিত্র দেখুন )।• এই লোক অত্যন্ত হঠকারী হয়ে থাকেন। উত্তেজনার নেশা ও আমোদপ্রিয়তা এঁদের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল। সেই জন্ম

পড়লে এঁদের প্রকৃতির নিরুষ্ট দিকটাই বেশী অভিব্যক্ত হয়ে পড়ে। তথন নেশা, জুয়াথেল্লা, ব্যভিচার প্রভৃতির উত্তেজনাই এঁদের চরম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ার। এই হাতের লোক প্রায়ই অব্যবস্থিত-চিত্ত হয়ে থাকেন এবং এঁরা সহঁজে কারো বখতা স্বীকার করতে রাজী হন না। ধরা-বাধা নিয়ম মেনে ভালমামুষটির মত জীবন কাটিয়ে যাওয়া এঁদের স্বভাব-বিরুদ্ধ। এঁদের মধ্যে বহু কাজের যোগ্যতা আছে : কিন্তু এঁরা এক কাজে প্রায়ই বেশী দিনটি কে থাকতে পারেন না। অজানার দিকে একটা টান এঁদের সাংসারিক ও বৈষয়িক ব্যাপারে সহজে উগ্নতি করতে দের না। এঁরা কি চান, তাহা সব সময় নিজেই ঠিক বোঝেন না ; সেই জ্ঞ্ এদের অতর্কিতভাবে মত পরিবর্ত্তন হওয়া অসম্ভব নয়। এঁদের প্রায়ই মৌলিকতা থাকে—যে কোন কাজই হোক— এঁরা তা সম্পূর্ণ নিজের মতে এবং নিজের মতলবে করতে চান—তাতে ভালই হোক আর মন্দই হোক। পাঁচ**জনের** গোড়ে গোড় দিয়ে চলা কিম্বা পাঁচজনের মূথ পানু ক্রেড কাজ করা এঁদের পোষায় না। কবি গাঁদের · "র্লন্দ্রীছাড়ার দল" বলেছেন, এঁরা সেই বেপরোয়া মহয়-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এঁদের হয় ত অনেক থেয়াল আছে, এঁরা হয় ত অনেক সময় -সমাজের হিতকর নিয়মগুলিও মানতে চান না। এঁদের মধ্যে অনেকে হয় ত বিজোহী, হয় ত চরিত্রহীন, হয় ত মছপ, হয় ত জুয়ারী, কিন্তু এঁদের প্রধান লক্ষ্য অচলায়তন ভেঙে চুরমার করা। এঁদের মধ্যে কারো যদি শক্তিরেথা এবং উর্করেখা স্পষ্ট ও পরিষ্কার ভাবে স্কন্ধিত হয়, তাহ'লে তার দারা পৃথিবীর সামনের দিকে এগিয়ে যাবার পক্ষে অনেক সাহায্য হয়ে থাকে।

> ২য়—কন্মীহাতের মধ্যে যে হাতের তেলো শক্ত এবং শক্তিরেখা স্পষ্ট ও পরিষার ভাবে আঁকা। মধ্যে এই রকম হাতই সব চেয়ে ভাল। এই হাতের লোক যেমন কর্ম্মতৎপর ও উত্তমশীল, তেমনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে পাকেন। বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক শিল্পের দিকে এঁদের প্রারই ঝোঁক থাকে। এঁরা যে কাজেই যান, সব যায়গায় নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেথে চলেন। এঁরা স্বাধীনতাপ্রিয় হয়ে থাকেন, এবং সব কাজ নিজের মতে নিজের ভাবে করতে ভাল-বাসেন। এঁদের আত্ম-প্রত্যর খুব প্রবল। নিজের কাৰু এবং নিজের বৃদ্ধি সম্বন্ধে এদের মধ্যে প্রার্থ একটা

<sup>\*</sup> পাশ্চাত্য হস্তরেথাবিদরা একে Line · of head বলে • উল্লেখ করেন। হিন্দু সামুদ্রিক বেত্তাদের মতে এই রেখা--প্রাণয়েখা। এ দেশের সাধারণ সামৃক্তিকবেত্তারা কেউ একে পিতৃরেখা বলেন— কেউ বলেন মাতৃত্বেখা।

গর্বব দেখা যার। অবশ্য যোগ্যভার জর্গ সে গর্বব মার্জ্জনা করা থেতে পারে। যে-কোন ব্যাপারে হোক, এরা কিছু না কিছু মৌল্লিকতার পরিচয় দেবেনই। সাধারণতঃ কলকজা, ডিজাইন প্রভৃতির কাজে এঁদের সাধারণ যোগ্যতা **ए**श्या यात्र। **अंए**न्द्र वावशांत्रिक वृष्ट्रि ও धात्रणांग्रिक विश চমৎকার হরে থাকে এবং এদের মধ্যে প্রেরণা এবং অন্তর্গ ষ্টিও যথেষ্ট প্রবল। কোন জায়গায় কি ভাবে কাজ করলে তা সবচেয়ে ফলপ্রদ হবে, সে বিষয় এদের জ্ঞান অপরিসীম। वंदनत मर्स्य देख्डानिरकत ভाব मवरहरत्र প্রবল এবং সব র্থারগায় সব বিষয়ে এঁরা বৈজ্ঞানিক নিয়মের অভিব্যক্তি দেখতে চান। সব রকমের নৃতনত্বপূর্ণ ও নবাবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে এরা যথেষ্ট ক্বতিজের পরিচয় দিতে পারেন। ইলেক্ট্রিক্, রেলওয়ে, এরোপেন, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত অনেকের মধ্যে এ রকম হাত দেখা যায়। অনেক আবিষ্ণারক, উদ্ভাবক, যন্ত্রশিল্পী ইঞ্জিনিয়ারেরও এই রকম হাত \*। এই রকম হাতে যদি শক্তি-রেখা স্পষ্ট বা শান্ত্ৰকাৰ না থাকে তাহলে তা একগুন্মেমি এবং বিবাদ-প্রবণতা নির্দেশ করে। এই রকম হাতের লোক স্থানে অস্থানে নিজের গৌরব প্রচার এবং প্রভূত্ব স্থাপন করতে চান এবং অনেক সময় বিবাদে প্রবৃত্ত হ'ন কেবল প্রতিপক্ষের উপর জয়লাভের আকাক্ষায়। পরের দোষ বা খুত এদের সহজেই নজরে পড়ে এবং পরের তুর্বলতা দেখে সেথানে মর্মান্তিক আঘাত করতে মোটেই বাধে না। এরা লোক-প্রিয় হতে না পারলেও লোকে এদের ভয় ও সমীহ করে চলে ব'লে এরা সহজেই অন্সের উপর' প্রভুত্ব স্থাপন করতে পারেন।

<u>প্র—কর্মীহাতের মধ্যে যে হাতের তেলো থুব শক্তও</u> নয় কিম্বা খুব নরমও নয়, আর যে হাতে শক্তিরেথা খুব স্পষ্ট ও

পরিকার না হলেও নিতান্ত অস্পষ্ট কিমা বিশ্রী নর। এই ৃহ√তর লোক নাধারণতঃ একটু থেয়ালী প্রকৃতির হয়ে থাকেন। এরাও উত্তেজনা ভালবাদেন এবং থেলাধূলা প্রভৃতির দিকে এদের ঝোক খুব বেশী। এরা একট খিট্থিটে বা খৃতখুতে প্রকৃতির লোক। এদের মধ্যে প্রতিভা এবং বৃদ্ধির প্রাথর্য্য দেখা যেতে পারে বটে, কিন্তু সে প্রতিভার পূর্ণ ফুর্ত্তি এ'দের প্রায়ই হয় না। এ'দের মধ্যেও চাঞ্চল্য খুব বেশী দেখা যায়—সেই জক্তই এ রা যথেষ্ঠ যোগ্যতা সত্ত্বেও কোন কাব্দ শেষ করে উঠতে পারেন: না। এঁদের মধ্যেও বৈচিত্রোর দিকে একটা আকর্ষণ লক্ষিত হয়। এঁদের মধ্যে দ্বভাব খুব প্রবল এবং এই দ্বভাবের জন্মই এঁদের এক সময় অসম সাহসী আবার অন্ত সময় ভীক্ষ বলে মনে হয়। এঁদের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব আছে বটে, কিন্তু হঠাৎ কোন কাজ করতে হলে, কিম্বা হঠাৎ কোন কথা বলতে হলে, একটু থতমত ভাব প্রকাশ পেতে পারে। এঁরা একটা কাজ আরম্ভ করবার সময় অদমা উৎসাহের সঙ্গে লেগে পড়েন; কিন্তু কাজ যত অগ্রসর হয়, ততই তাঁদের উৎসাহ কমে আসে এবং শেষে সে কাজ অসমাপ্ত রেখে আবার নৃতন কাজের দিকে ছোটেন। এঁদের এই স্বভাবের জন্ম অন্ম লোকের অধীনে বা অন্ম লোকের সহযোগে কাজ করলেই এঁদের ক্বতিত্ব প্রকাশ পার বেশী। এঁদের মধ্যে বহুতর কাব্দের যোগ্যতা আছে এবং সব রকম হাতের কাঞ্চের দিকে এঁদের ঝোক বেণী। ভাল শিক্ষা পেলে এঁরা সাহিত্যিক এবং শিল্পী হতে প্রারেন— কিন্তু সে ক্ষেত্রেও ছোট ছোট রচনা কিন্তা শিল্পে এঁদের প্রতিভা ফোটে বেশী—যাতে একটানা পরিশ্রম দরকার এমন কোন কাজ এঁদের পোষায় না। অশিক্ষিত হ'লেও এঁদের বৃদ্ধি বেশ তীক্ষ হয় এবং মিস্ত্রী বা কারিগরের কাজে এঁদের স্বাভাবিক পটুত দেখা যায়। এঁদের মধ্যে যার হাতে শক্তি-রেথা স্পষ্ট ও পরিষ্কার থাকে তিনি কর্ম্মন্তগতে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারেন; কিন্তু থার হাতে শক্তিরেখা অস্পষ্ট বা অপরিষার, অব্যবস্থিত-চিত্ততার জক্ত তিনি "হতে পার্ত্তেম"এর দলেই থেকে যান।

## ভাবুক হাত

গড়ন হিসেবে একে ছুচলো হাত এবং দার্শনিক পরিভাষার মনোমর হাত বলা হয়েছে। সহামুভৃতি এই হাতের প্রধান

এই হাতের লোক সব সমরই বেশ সপ্রতিভ এবং আত্মন্ত হয়ে শাকেন। যে অবস্থায় যে ভাবেই থাকুন —এ দের ব্যক্তিত সহজে নষ্ট হয় मा। य পুরুবের এই রকম হাত স্ত্রীলোকেরা অভি সহজেই তার দিকে व्यापृष्टे र'न এবং তার সহত্র অপরাধ অনায়াসে মার্ক্তনা করে থাকেন। এই শ্রেণার লোকের পছন্দ ও মা-পছন্দ খুব পরিকার ভাবে নির্দিষ্ট, এবং এঁদের মধ্যে দোমনাভাব কিছু নাই। এঁরা এঁদের বক্তব্য বেল জোরের নক্ষেই একাশ করেন। এঁদের বাক্যের মধ্যে বৃক্তির চেরে শক্তি বেশী; কৰাছ মধ্যে এমন একটা দৃঢ়তা আছে বা সহজেই লোককে অভিভূত कर्षा स्वरता ।

এই হাতের লোক অতিমাত্রায় ভাবপ্রবণ্ হয়ে থাকেন। এদের সবু কাজ হাদয় বা অমুভূতিকে কেন্দ্র করে অভিব্যক্ত হয়। যে কাজ এঁদের মনে লাগে এঁরা তাই করেন—যুক্তি বা বিচারের স্থান সেথানে নাই। এরা ভাবের ছারা এমনি অভিভূত হয়ে থাকেন যে, সংঘমের কথা এ'দের মনেও আসে না। অমুভূতির প্রাবল্যের জন্ম এদের মুহুমুহু ভাব পরিবর্ত্তন হয়। শব্দ স্পর্শ রূপ রূপ দারা সহজেই বিচলিত হ'ন এবং সব রকম সৌন্দর্য্য তীব্রভাবে উপভোগ করেন। সৌন্দর্য্যের প্রতি আকর্ষণের জন্ম এরা যে কোন শিল্প বা কলার দিকে অতি সহজে ঝুকে পড়েন; কিম্ব ধীরতার অভাব এবং প্রমে বিরাগের জন্ম তা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারেন না। কাছেই এঁদের বহুতর বিষয়ের জ্ঞান পাকলেও কোন বিষয়ে পরিপূর্ণ দক্ষতা প্রায়ই দেখা যায় না। এঁদের কারো কারো শিল্পেনা কলায় মাঝে মাঝে প্রতিভার চমক লক্ষিত হতে পারে; কিন্তু ভা ততটা শিক্ষা বা সাধনার ফল নয়, যতটা সহজাত সংস্কারের—শিল্প বা কলার একটা সহজ জ্ঞান থাকলেও তার বিজ্ঞানের দিকটা তাঁদেব কাছে প্রায় অন্ধকারই থেকে যায়। যে কবির এই রকম হাত তিনি ছন্দ বা অলঙ্কারে বিজ্ঞানের বড একটা ধার ধারেন না--তিনি বোনেন কাণে ভাল লাগনেই হ'ল। এই হাতেব চিত্রকর ছায়ালোক বা বর্ণবিক্যাদের বিজ্ঞান না বুঝেও নিজের দৃষ্টির উপর নির্ভর করে ছবি আঁকেন। সঙ্গীতজ্ঞ রাগ রাগিণী মিড় গমক মুর্চ্ছনা গিটকিরির সম্যক জ্ঞান না থাকলেও নিজের সঙ্গু জ্ঞান দিয়ে রসোদ্ভাবন করে থাকেন। এই হাতের অভিনেতা অভিনয়ের কলাকৌশল না ব্রেও গৃহীত ভূমিকার ভাবে ভাবিত হয়ে স্থন্দর অভিনয় করতে পারেন। বক্তা বক্তুতায় যুক্তি না থাকলেও আবেগের প্রাবল্য দিয়ে তাকে প্রাণস্পর্শী করে তোলেন। মোট কথা তাদের কাছে সব জিনিস অভিব্যক্ত হয় অহুভৃতির মধা দিয়ে।

অক্সান্ত হাতের মত ভাবুক হাতেরও তিনটি শ্রেণী আছে। \* ১ম—যে হাত খুব নরম এবং যে অমুভূতিরেখা অস্পষ্ট অথবা বিশ্রভাবে আঁকা। তর্জনী ও বুড়ো আঙ্গুলের মাঝের যায়গাটুকু থেকে উঠে যে রেখা বুড়ো আঙ্গুলের নীচের উচু যায়গাটিকে বেষ্টন করে কব্সির কাছে অথবা কব্সিতে শেষ হয়েছে তাকে অমুভূতি রেখা \* বলে ( চিত্র দেখুন )।

बाह्य साभीत्रा একে মনোময় বীলেন। পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদগণ

এই হাতের লোকের সহামুভূতি অত্যন্ত প্রবল। যথন বে রকম° সমাজে গিয়ে পড়েন, তখন তার ভাবে ভাবিত **হরে** ওঠেন। কাজেই সমাজে মেশবার যথেষ্ট যোগ্যতা এঁদের মধ্যে থাকলেও এদের মতির স্থিরতা খুঁজে পাওয়া মুক্ষিল। এদের আবেগ অতি প্রচণ্ড-কিন্তু তা স্থায়ী হয় না। ঝোকের মাথায় কাজ করা এদের স্বভাব,—তার পরে হর ত তাঁরা কৃত কর্ম্মের জন্ম অমুতাপ করেন। রোমান্দের দিকে এদের ঝোক খুব বেশী এবং শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধের যে কোন সৌন্দর্য্য এদের খুব শীঘ্র খুব সহজে এবং খুব তীব্র ভাবে আকর্ষণ করে। অত্যস্ত আবেগশীল ব**লে** অতিরঞ্জিত করে এবং রস দিয়ে বর্ণনা করতে তাঁরাণপ্রায় পটু কিন্তু একনিষ্ঠা বলে কোন জিনিষ এঁদের মধ্যে কোন • কাজেই থাকতে পারেন না—তবে যদি কোন কাজের এ রকম হয় যে তাতে ঘন ঘন পরিবর্ত্তন আছে, তাহ'লে সে কাজে তাঁরা স্থায়ী হতেও পারেন। এই হাতের ক্লান্সের প্রকৃতি সমুদ্রের মতই পরিবর্ত্তনশীল। এরা অতি তুচ্ছ কারণেই রেগে যান--আশার ক্ষীণ ইন্সিতেই উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন—আশকার আভাস মাত্রেই বিহবণ হয়ে পড়েন— দামান্ত বাধাতেই হতাশ্বাস ও নিরুত্তম হয়ে পড়েন, পরের সামাল তঃথ কপ্তের কথা শুনলেই এঁদের ছাদয় বিগলিত হয়;—মোট কথা, এঁদের হাদয় যেন বিচলিত হবার জক্ত উন্মুথ হয়ে থাকে। এদের হাদরের অভিজ্ঞতার সংখ্যা করা যায় না ; কিন্তু হায়, এ রাখনটের মত অভিনয়ই করে যাদ— কোন অভিজ্ঞতা এঁদের হৃদয়ে স্থায়ী রেথা . আাকতে পারে না।

এরা সহামুভূতিসম্পন্ন বটে এবং পরের হু:থ তীব্রভাবে অমুভব করতে পারেন বটে কিন্তু কারো জন্স নিজের ব্যক্তিগত স্থপষাচ্ছন্দ্য বিদর্জন দিতে রাজী ন'ন। এরা পরের উপকার করতে পারেন সেইখানে যেখানে নিজের সাধারণ স্থস্বাচ্চন্যের অভাব না হয়। অবশ্য এঁরা ঠিক কুপণ নুন---টাকাকড়ির উপর এঁদের বিশেষ মমতা দেখা যায় না—কিন্তু এঁদের অমুভূতি **অ**ত্যন্ত **তীক্ষ বলে, ব্যক্তিগত** 

একে বলেন Line of life বা আরুত্বেখা—কিন্ত ত্রা বৃত্তিসক্ষত নর। একে বলা উচিত Line of Sensation। ভারতীয় সাধারণ নামুক্তিক-বেত্তারা কেউ বা একে বলেন মাতৃরেখা, কেউ পিতৃরেখা।

ছ: ধ কন্তকে এঁরা বাবের মত ভর করেন—কন্ত এঁরা মোটে সহু করতে পারেন না—ব্যক্তিগত সামান্ত হঃথেই অদিভূত হরে পড়েন। নিজের ব্যক্তিগত অভাব পূর্ণ হরে অর্থ উদ্বৃত্ত थांकल अंद्रा व्यकाज्यत मान करतन-किन्न अंद्रमत मान প্রারই অপাত্রে পড়ে। কেন না এঁদের হাদর ধে মুহুর্ত্তে বিচলিত হয় সেই মুঁহুর্ত্তেই দান করেন—বিবেচনার অবসর এঁদের থাকে না। কাজেই দান করেও এঁরা অনেক সময় হাজাম্পদ হ'ন।

ে মোটের ওপর এই হাতের লোক প্রায়ই কাজের লোক হতে পারেন না এবং তাঁদের জীবন প্রায়ই নিম্ফল হয়ে যায়।



এঁরা অত্যন্ত ভাবপ্রবণ বলে এঁদের মধ্যে গতান্থশোচনা অত্যস্ত প্রবল হর এবং অনেক সমর কি কর্ত্তে পার্ত্তমু এই চিস্তান্ন বিভোর হরে থাকাতে এঁদের সামনে দিয়ে বড় বড় স্থযোগ অলক্ষিতভাবে সরে যায়।

্র এই হাতের লোকের মধ্যে থাদের অহুভূতি-রেথা স্পষ্ট ও প্রিক্ষার হয় এবং শক্তি-রেখা সোজা ও মানানসই হয়, তাঁরা তাঁদের কাব্য ও শিক্সের সহজ্ঞান বাস্তব কর্ম্মে প্ররোগ করে জীবন সফল করে তুলতে পারেন।

২র —ভাবৃক হাতের মধ্যে যে হাতের তেলো বেশ শক্ত এবং সহাম্নভূতি-রেখা স্বস্পষ্ট ভাবে আঁকা। এই হাতের লোকের পছন্দ এবং না-পছন্দ অতি পরিকার ভাবে নির্দিষ্ট।

постинения постинения постинения постинения постинения постинения постинения постинения постинения постинения п এঁরা খ্ব ভাবপ্রবণ বটে, কিন্তু এঁদের শ্বদরের বেগ সহজে বাইরে প্রকার্ণ পরি না। এঁদের মনের ভাবের মধ্যে মাঝামাঝি কিছু নেই। একজন লোককে দেখলেই এঁরা হয় তাকে ्र जानतामत्त्रन—ना हम घुगा कतरप्तन । ज्यानात्र गारक वैत्रा ভালবাসেন—তাকে প্রাণ দিয়েই ভালবাসবেন—যাকে দ্বণা করবেন তাকে অন্তরের সঙ্গেই দ্বণা করবেন। এঁদের মনোবৃত্তি অস্ত:সলিলা নদীর মত দৃষ্টির অগোচর পাকলেও তার বেগ প্রায়ই অতি তীত্র হ'য়ে থাকে। সেইজ্ঞ্য এঁদের বিশেষ সংযম অভ্যাস দরকার—কেন না প্রচণ্ড মনোবেগের বশীভূত হরে এঁরা এমন কান্ধ করে বদ্তে পারেন, যার ফলে এঁদের সারাজীবনটা ব্যর্থতায় পূর্ণ হয়ে যেতে পারে। এঁদের বাইরে থেকে দেখ*্*তে নিরীহ বোধ হ'লেও এরা অতি-মাত্রার উত্তেজনাপ্রির ও ঈর্ধাপ্রবণ। এরা সব জিনিস নিজের একচেটে করে রাখতে চান। প্রেমের ব্যাপারে এঁদেরু এই, ঈর্ষা প্রবণতা খব বেশী পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে—প্রীতির পাত্রকেঁ তাঁরা পরিপূর্ণরূপে নিজম্ব করে নিতে চান—দেখানে সামাক্ত প্রতিদ্বন্দিতাও তাঁদের অসহ। তাঁদের জীবনে যে সব প্রলোভনের ব্যাপার এসে উপস্থিত হয়, তা থেকে আহারকা করতে হ'লে অসামান্ত নৈতিক বলের প্রয়োজন। এই হাতের অধিকাংশ ব্যক্তিই নিজের ভাবের প্রাবল্যে কেব্রুচাত হ'রে পড়েন। এঁদের বাসনাগুলি প্রবল হলেও এঁরা তার মধ্যে একটু রোমান্স--একটু রহস্ত জড়াতে চান্--আর সেইজন্মই এঁরা গুপ্ত সভাসমিতির দিকে প্রারই আরুষ্ট হ'ন। যদি এদের হাতের অক্তান্ত রেথাগুলি দারা আধ্যাত্মিকতা স্ফিত হয়, তা হলে ধর্মের গুপ্ত সাধনায় এঁরা যথেষ্ট উন্নতি করতে পারেন। সাধারণত: এই হাতের লোকের জীবনের সব কাজ কোন না কোন প্রবল বাসনা হারা নিয়ন্ত্রিত হয়— তা দে বাদনা ভালই হোক্ আর মন্দই হোক্—সামান্তই ্হোক্ আঁর অসামাক্তই হোক্। অনেক সময় এই হাতের লোকের মধ্যে আলস্ত আরামপ্রিবতা অত্যস্ত প্রবলভাবে **मिथा मिन्न अवर जोत्र करन अँ मित्र कौरान व्यानक व्यनर्थक** ছ:খ এসে উপস্থিত হয়।

> ্স —যে হাতের তেলো শক্তও নয় নরম্ভ ন<del>য়</del>—এবং অহুভূতি রেখা স্থন্দর না হোক স্পষ্টভাবে আঁকা।

> এই শ্রেণীর হাত দেখ তে সব রকম হাতের চেরে স্থলর এবং সর্বদেশের অভিজাত সম্প্রদারের মহিলাদের মধ্যে এই হাত

বেশী দেখ তে পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর হাত যাদের, তাঁছের বান্তব জীবনের জ্ঞান খুব ক্ম। তাঁরা নিজেদের মনে একটা যে-কোন কাল্পনিক আদর্শ থাড়া ক'রে প্রায় তার পেছনেই ছোটেন—বাস্তব কাজ সম্বন্ধে এঁরা কিছু জ্বানেন না এবং এঁরা বুক্তে পারেন না কি করে লোকে যুক্তি দিয়ে না হিদাব করে অথবা সাবধান হয়ে কাজ করে। যদি বাস্তব কার্যাক্ষেত্রে এঁছের কথনও নামতে হয় তা হ'লে এঁরা অকূলপাথারে পড়েন-এবং কর্ম্মজ্গতে এঁদের মত হুর্ভাগ্য ব্যক্তি অতি অল্পই দেখা যায় ⊾ এঁ রা বাতাসে কেবলি স্থপন বপন করে থাকেন: কাজেই শেষে ৰাস্তব জীবনে হতাশ হয়ে আকাশ-কুস্কুম চরন করতে বাধ্য হ'ন। এই শ্রেণীর হাতের লোককে যদি কথনও বাধা হয়ে জীবনসংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়, তাহ'লে পদে পদে ব্যর্গতার আঘাত পেয়ে তাঁদের জীবন একটা অসীম নৈরাশ্য ও আশকায় ভরে ওঠে। এঁরা স্বপ্লেব শিশু, কল্ললোকের জীব-বাস্তব জগতে এঁরা পান শুধু বার্থতার ব্যথা ও নিক্ষলতার নৈরাশ্র। যদি হাতের অন্য সব চিহ্ন দারা এঁদের আধ্যাত্মিকতার যোগ পাওয়া যায় তাহ'লে এরা-আধ্যাত্মিকতার যথেষ্ট উন্নতি করতে পারেন। কিন্তু তা না থাকলে অনেক সময় ঘটনার স্রোতে গা ভাসান দিয়ে এঁরা নৈতিক অননতির নিয়তম স্থারে নেমে যেতে পারেন। পারিপার্ষিককে নিজের শক্তির দারা জয় করবার কল্পনাও এঁরা করতে পারেন না। এঁদের সবচেয়ে বড় <u>হ</u>ভাগ্য হয় তথনই যথন এরা বাস্তবিকতার পারিপার্ষিকে এসে পড়েন।

চার পালের কাজের লোকেরা যথন এই স্বপ্ন-শিশুকে মোচড় •িদরে তার মধ্য হতে কাজের রস নিংড়ে বের করে নিতে চান-ত্রথন সেই বেচারীর অসহায় অবস্থা সহজেই অমুমান করা যায়। চারদিক থেকে ক্রমাগত সে শোনে—সে অকেজো, দ্রে অপদার্থ—আর সেই ধিকারের গ্রানিতে তার জীবন নৈরাশ্যের প্রলেপে কালো হ'য়ে ওঠে ! হায় ! পৃথিবীর কাজের লোকেরা বোঝে না যে—শুধু দরকার দিয়েই জীবন ভরানো যায় না, জীবন স্থন্দরের অন্নভৃতিও আকাজ্ঞা করে; কেবলমাত্র দরকারী খাগ্য পেলেই সে তৃপ্ত হয় না---দে চায় রস, দে চায় বৈচিত্র্য, সে চায় শিল্প, সে চায় দলীত, " চিত্র, কাব্য। পৃথিবীতে রসের অমুভূতি, সৌন্দর্য্যের জ্ঞানেরও প্রয়োজন আছে। এই শ্রেণীর হাতের লোকেরা পুথিবীর সেই অভাবটুকু পূর্ণ করেন। এঁদের তীত্র অমুভূতি দিয়ে স্থানরকে স্থানরতর করে এরা চোগের সামনে ধরতে পারেন। এঁদের থারা কাজের লোক করে গড়ে তুলতে চান, তাঁরা শুধু এঁদের ওপরই অবিচার করেন না-নানব-সমাজের উপর অত্যাচার করেন। গোলাপফুল জগতের ক্লা<del>ডেল</del> লাগে না বলে গোলাপকুলের বাগানকে বেগুনের ক্ষেতে পরিণত করা উচিত—তা কে বলবে। জগতে আলু পটলেরও স্থান আছে—গোলাপ ফুলেরও আছে এবং তাই থাকা উচিত। পৃথিবীর কেজো লেধকেরা ঘা-ই বলুন, সমাজের উচিত এই শ্রেণীর হাতের লোকদের খোরাক যোগান।

## রাজস্থান

## শ্রীপ্রেমাঙ্কর আতর্থী

রাইশ বছর আগে প্রথম যথন রাজপুতানায় যাই, তথনু আমি বালক মাত্র। তথন যা দেখেছিলুম তাই অভূত বলে মনে হয়েছিল। অভুত বাড়ী-ঘর, অভুত পোষাক-পরিচ্ছদ, কথা-বার্ত্তা সবই অদ্ভত। মনের মধ্যে রাশি রাশি কথা জমিয়ে রেখেছিলুম, যদি কথনো হ্মযোগ পাই তথন বল্ব এই আশায়। কিন্তু আজ মনের কোণগুলি আতি-পাতি কোরে খুব্দেও তথনকার হৃটি একটি কথা ছাড়া আর কিছুই পাচ্ছি না। মান্তবের মতি জিনিস্টা প্রকৃতির

কারখানার একটি অপূর্ব্ব বস্তু। বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে, যার • যতথানি প্রয়োজন, তার মধ্যে ঠিক ততথানিই সঞ্চিত থাকে। °কাজেই আমার মন থেকে যা মুছে গিয়েছে তার জক্ত বিলাপ না কোরে, যা বলতে চাই সেই কথা স্থক্ন করা যাক্।

প্রথম ধথন রাজপুতানায় গিয়েছিলুম—টড সাহেবের রাজস্থান কেতাবখানা পড়বার স্থযোগ তখন পাই নি। ঘরে ফিরে যুথন রাজস্থান পড়পুম তথন মনে হোলো—ঠকেছি, ভয়ানক ঠকেছি। এমন দেশটা ভাল কোঁরে দেঁথবার স্থুযোগ পেরেও দেখা হোলোনা।» এবারে যাবার আগে শুধু যে রাজস্থানখানা মুখস্থ করেছিলুম তা নয়, যদি ভূলে যাই সেই ভয়ে কেতাব তুথানা সঙ্গে নিয়েছিলুম'। কিন্তু এবারেও মনে হোলো—ঠকেছি, ভয়ানক ঠকেছি। রাজ্স্থান পড়ে আর রাজপুতানার যাওয়া চলে না।

ছেলে বয়সে যথন রাজপুতানায় গিয়েছিলুম, তথনকার একটা ছবি মনের মধ্যে এখনো জলজল করছে। ঘটেছিল জয়পুরে। শহরের বাইরে ষ্টেশনের একখানা ঘর ভাডা করে ছিলুম। ভাড়া দৈনিক এক পয়সা। ঘরণানা আমার একলা থাকার পক্ষে খুব প্রশন্ত হোলেও তাতে বাস করতে পারতুম না। কারণ ছোট্ট একটি দরজা ছাড়া দেখানে আলো কিংবা বাঙাস প্রবেশের অক্ত পথ ছিল না। আমি আমার পথের সম্বল ছোটু পুটলীটিকে সেই ঘরের মধ্যে রেখে তার আলো ও বাতাস প্রবেশের একমাত্র পথও রুদ্ধ কোরে একেবারে খোলা রাস্তায় দাড়ালুম। দিনের বেলা রাস্তাতেই বাস করি, আর রাত্রে - সেই ঘরের সামনে একটু ফাকা যায়গায় শুয়ে থাকি, দরজার দিকে মুথ কোরে—এইভাবে দিন কাটছিল।

এক দিন, বেলা তথন চুটো কি আড়াইটা হবে। রাস্তার ধারে এক খাবারের দোকান থেকে পুরী আর জিলেপী কিনে বেশ বাগিয়ে বসে পাবারের উত্যোগ করছি, এমন সময় একটি ছেলে আমার সামনে এসে গাড়িয়ে অতি কাতর মুখভঙ্গী কোরে থাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে। জীর্ণ তার শরীর, আর তার মাথা থেকে পা অবধি ধূলো আর কাদায় ভরা। তার সেই অবস্থা দেখে করুণায় আমার বালক প্রাণ কেঁদে উঠ্ব। আমি ঠোকা থেকে পুরী ও জিবেপী তবে তার হাতে দিলুম। বাঁহাতক তার হাতে থাবার পড়া, আর দেখতে দেখতে প্রায় পঞ্চাশজন ছেলে—সকলকেই পূর্ব্বোক্ত ছেলেটীর যমন্ত ভাই বলা চলে,—স্থামাকে ঘিরে চীৎকার স্থুরু করলে-এ সেট-এ সেট সাহেব।

থাবারগুলি তাদের মধ্যে বিতরণ কোরে শৃষ্ঠ ঠোদা একদিকে ফেলে দিলুম। শৃক্ত ঠোন্দার গান্তে যেটুকু তরকারী লেগে ছিল, তারই জন্ম সে কী যুদ্ধ! দেখে মনে হয়েছিল— হাা লড়ুয়ে জাত বটে।

আর একটি ঘটনার কথা মনে আছে। সকাল বেলা ভটি গুটি থাবারের দোকানের দিকে অগ্রসর হচ্ছি, এমন

স্ময় একটি বুদ্ধা আমার কাছে পরসাচাইলে। বুদ্ধাকে দেখে মনে হোলো যে তার বয়স একশোর কাছাকাছি হবে। জীর্ণ শীর্ণ শরীর, নড়তে পারছে না, হাত পা বেঁকে গেছে, অত্যস্ত বৃদ্ধা। আমি তাকে বলুম—ফিরে এসে তোমায় 'পন্নসা দেব। সে কথা কানে না তুলে সে কাঁপতে কাঁপতে আমার সঙ্গে চল্ল। থাবারের দোকানে আর যাওয়া হোলো না। সেথান থেকে ঘুরে যেথানেই যাই, সেই বুদ্ধা পশ্চাতে। শেষে রেগে তাকে বন্নুম—কিছুতেই তোকে পয়সাদেব না। কিছ সে কথা কে শোনে! আমি জোরে পা চালালুম; কিন্তু যাকে দেখে মনে হচ্ছিল সে নড়তে পারে না,—সেই বুদ্ধা আমার সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলতে লাগ্ল। অবশেষে ভার হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জক্ত আমি একথানা একা ভাড়া কোরে তাতে উঠে পড়লুম। সেও একার সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে লাগ্ল। প্রায় ঘণ্টাথানেক একার সঙ্গে সঙ্গে ছটে আমার প্রাণ অতিষ্ঠ কোরে 'সে পয়স। আদায় করে তবে ছাড়লে। একা ভাড়াটি আকেল সেলামী রূপে গেল। রাজস্থানের এই ভিথারীর ব্যবহার দেখে মতাস্থ চটে সেইদিনই জয়পুর জ্যাগ করেছিলুন।

এবার প্রথমে গিয়েছিলুম মেবারের রাজধানী উদয়পুরে। যারা উদয়পুরে যাবেন, তাঁদের স্থবিধার জন্ম পথের একটু বিবরণ দেওয়া গেল। বেলা একটার সময় হাওড়া থেকে সাত নম্বর আপ দিল্লী এক্সপ্রেস ধরে পরদিন বেলা বারোটার সময় আমরা টুণ্ডালায় পৌছলুম। এই এক্সপ্রেস্থানার চেয়ে ক্রতগামী ট্রেন বোধ হয় এখানে আর নেই। টুণ্ডালায় আগ্রা যাবার টেন তৈরী থাকে। বেলা একটার সময় সেথানা আগ্রা ফোর্ট ষ্টেশনে গিয়ে পৌছয়। বেলা **৫॥**০টার সময় আঁগ্ৰা ফোৰ্ট থেকে একখানা ট্ৰেন ছাড়ে—সেখানা সোজা আন্ধনীরে গিয়ে পৌছয় বেলা সাড়ে দশটায়। রাত্রি এগারোটার সময় চিতোরগড়-উদয়পুর রেলওয়ের গাড়ীতে চড়তে হয়। এই গাড়ী থুব ভোরবেলা চিভোরগড় গিয়ে পৌছয়।

বাংলা দেশের ছেলে বুড়ো কারুর কাছেই চিতোরগড়ের পরিচয় দিতে হবে না। এ স্থান চোখে না দেখদেও, শিক্ষিত বা অৰ্দ্ধ-শিক্ষিত এমন কোনো বাঙালী নেই, যিনি চিতোরের নাম জানেন না। চিতোরের কথা পরে বল্ব।

চিতোরগড়ে গিয়ে যথন আমাদের গাড়ীখানা পৌছল,

প্রকৃতির চোথ থেকে ঘুমের আবেশ তথনো ভ[ল কোরে কাটেনি। ষ্টেশনের সামনেই অত্যন্ত অম্পষ্ট একটা পাহাড় দেখা যাচ্ছিল,—আন্তে আন্তে প্রকৃতির মুথ থেকে কুয়াসার ওড়না সরে গিয়ে চোথের সম্মুথে চিতোরগড় ফুটে উঠ্ল 🛚 দুর থেকে কেবল মীরা বাইয়ের মন্দির ও চিতোরের কালী মন্দির ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। যাবার সময় আর চিতোরে নামা হয় নি, ফেরবার সময় সেখানে ছদিন কাটিয়ে-ছिलूम, म विवत्र भारत वलव।

চিতোর থেকে উদয়পুরে যাবার জন্ম আবার অন্ত টেন ধরতে হয়। আঙ্গমীর থেকে রাত্রের টেনে একথানা composite গাড়ী স্কুড়ে দেওয়া হয়, তাতে চড়লে এখানে আর গাড়ী বদল করতে হয় না। এই গাড়ীথানা নতুন

পাহাড় •এইথানে মিলে বিরাট একটা প্রাকৃতিক দেওয়ালে পরিণত হয়েছে ৷ পাহাড়ের এই সঙ্গমন্থলে প্রকাণ্ড দরজা বসান। এই দরজার ভেতুর দিয়ে রেল লাইন চলে গিরেছে। শোনা গেল যে, রাত্রি এগারোটার সময় এই দরজা বন্ধ কোরে (मश्रा इय । प्रांताती हाला जनवन्त्र गरतत नीमाना । এই গিরি-সঙ্কট ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান। <sup>\*</sup>রাণা রা**জ**সিংহ একবার মোগল দেনাদলকে এই গিরি-সঙ্কটের মধ্যে ফেলে কি নাকাল করেছিলেন, ইতিহাস-পাঠক মাত্রই সে কথা অবগত আছেন। এথান থেকে উদয়পুর মাত্র পাঁচ ছয় মাইল। আগে উদয়পুর যেতে হোলে এইথানে নামতে হোতো। দোবারী থেকে উদয়পুর পর্যাম্ভ রেল সম্প্রতি খোলা হয়েছে।

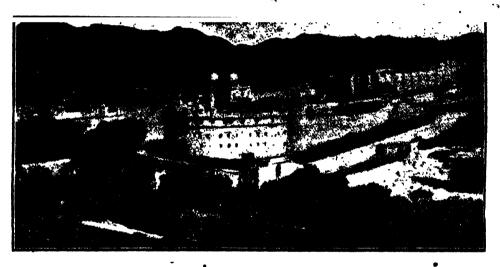

সামোর উভান, শির্নিবাস-প্রাসাদ-উদয়পুর

টেনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। আমরা এই গাড়ীখানায় চড়ৈছিলুম বলে গাড়ী বদলাধার হান্ধামা আর পোহাতে হয় নি। চিতোর থেকে বেলা প্রায় সাতটার সময় গাড়ী চাড ল। এখান থেকে উদয়পুর পর্যাস্ত State Railway।

. উদয়পুর যেতে রেল পথের ছদিকে—কোথাও কেবল বালুময় মরুভূমি, কোথাও বা প্রকাণ্ড জলাশয়, কোথাও বা চাষের ক্ষেত্ত দেখা যায়। কিন্তু বেশী চোখে. পড়ে পাহাড়। গাড়ী যতই উদরপুরের কাছে যেতে থাকে, পাহাড়ের শ্রেণী তত ঘন হোরে ওঠে। পাহাড়গুলো প্রায়ই বৃক্ষলতাদি-শুস্ত। বেলা প্রায় এগারোটার সময় গাড়ী দোবারী ঠেশনে পৌছল। দোবারী ষ্টেশন চারিদিকে পাহাড়ের মধ্যে ছোট একটু উপত্যকার ওপর ুতৈরি। হদিক থেকে হটো বড়

বেলা প্রায় বারোটার সময় আমাদের ট্রেন উদয় পুরে পৌছল। ইশনে ্নামা মাত্র সর-কারী কর্মচারী এসে ধরলে— বাস্ক থোলো। মাশুল আদায় হোতে পারে কোনো মালপত্ৰ আছে

আমাদের সঙ্গে একই গাড়ীতে কি না। একদল भार्किन शुक्रम ७ तमनी উদय्यशूत नामालन। সঙ্গে যে সব বাস্ক পেটরা ছিল, সেগুলির আয়তন ও ্আক্বতি উভয়ই সন্দেহের উদ্রেক করে। কিন্তু কর্মাচারীরা সেদিকে ফিরেও চাইলেন না। পরীক্ষার পালা শেষ হওয়ার পর মৃক্তি পেয়ে ষ্টেশনের বাইরে আসা গেল। ষ্টেশনের বাইরেই একা ও টাঙ্গা পাওয়া যায়। উদয়পুরে ভাড়াটে মোটর মাত্র থান হয়েক আছে। তাদের ভাড়া অত্যস্ত বেশী,—আর আগে থেকে ব্যবস্থা না করলে তা পাওয়া যায় না। বিশেষত: শীতের সময়। কারণ এই সময় মার্কিণী দর্শক এত বেশী আসে যে, মোটর-ওয়ালারা দেশী গ্রাহককে বড় একটা গ্রাহ্ই করে না।

উদয়পুরে যাঁরা যাবেন, তাঁরা আগে থাকতে ধাকবার যারগা ঠিক কোরে রওনা হবেন, নচেৎ মহা মুস্কিলে পড়তে হবে। সেখানে বিলিতী ধরণের একটা হোটেল আছে, সেখানে দৈনিক সাত টাকা আদায় করা হয়। পাঁচ টাকা আসল হোটেল খরচ; আর প্রতি যাত্রীর জঞ্ মহারাণা প্রত্যহ হটি কোরে টাকা মাণ্ডল আদায় করেন। আমরা এই হোটেলে গিয়ে দেখি, সেখানকার কামরাগুলি ভর্তি। শুধু তাই নয়, লোক এত বেশী হয়েছে যে, হোটেলের বাইরে ফাঁকা যায়গায় আট দশটা তাঁবু ফেলে দেওয়া হয়েছে। আর প্রত্যেক তাঁবুতে ছ-তিন জন কোরে লোকের থাকবার ব্যবন্থা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই যাত্রীরা সকলেই ইয়োরোপ ও আমেরিকার নানা স্থান থেকে ভারতবর্ষ দেখতে এসেছেন। আমাদের থাকবার বাড়ী ঠিক করবার জকু আগে লোক পাঠানো হয়েছিল; কিন্তু তারা বাড়ী ভাড়া হোটেল বা ধর্মশালায় ঘারগা না পেরে, \_করবার জন্ম সাত দিন চেষ্টা করেও কিছু করতে পারে নি। অবশেষে অত্যন্ত আশ্রুষ্টা উপায়ে থাকবার একটা ব্যবস্থা হোরে গেল। শহরের মধ্যে ভাডাটে বাড়ী নেই। ফলচাঁদ---আসল নাম ফুলটাদ কিন্তু উদয়পুরী হিন্দিতে ফুল ফলে দাঁড়িয়েছে—নামে এক ব্যক্তি তার বাড়ীতে ঘর ভাড়া দেয়। কিন্তু সে ভাড়া অত্যন্ত বেশী, আর ঘরগুলিও বাসের উপযোগী নয়। শহরের বাইরে কোনো কোনো সন্দারের বাগান-বাডী আছে ; কিন্তু সে দব বাড়ী ভাড়া চাইলে তাঁদের অপমান হয়। তাঁরা খুশী হোমে যদি বিনামূল্যে থাকতে দেন, তবেই সেখানে বাস করা সম্ভব। সর্দারেরা যে কিসে খুশী হন, তা জ্ঞানা না থাকার, আমাদের প্রথমে ভারী মুস্কিলে পড়তে হয়েছিল। আমরা শহরের বাইরে হতুমানজীর মন্দিরেব পাশে একখানা খালি বাগানবাড়ীর আশপাশে ঘূরছি, এমন সময় এক-জন লোক এসে বল্লে—মহারাজা হিশ্বৎ সিং তোমাদের ডাকছেন।

লোকটীর সঙ্গে কয়েক পা এগিয়ে হতুমানজীর মন্দিরের কাছে গেলুম। মহারাজা তথন মন্দির প্রদক্ষিণ করছিলেন। করেক মিনিট পরে তিনি আমাদের কাছে এসে একজন অত্মচরকে জিজ্ঞাসা করলেন—এ ব্যক্তিরা কি চায় ?

কর্ম্মচারীটা দোভাষীর মতন আমাদের জিজ্ঞাসা করলে —কি চাই আপনাদের ?

আমা বৃদ্ধ —বিদেশী আমরা, এখানে থাকবার বাসা খুঁজছি, কিন্তু পাচ্ছি না।

কর্মচারীটী আবার আমাদের কথাগুলি মহারাজকে রলে। মহারাজ সে কথা শুনে তাকে বলে দিলেন—আমার বগীথানার ওপর তলা খুলে এদের থাকতে দাও।

অত্যন্ত আশ্চর্য্যভাবে ভগবান আমাদের বাসা মিলিয়ে দিলেন। এই বাড়ীখানা মহারাজা সম্প্রতি তাঁর গাড়ী রাথবার জন্ম তৈরি করিয়েছেন। নীচের তলার গাড়ী থাকে; আর ওপরের তলায় কোনো অতিথি এলে তাদের থাকতে দেওয়া হয়।

মহারাজা হিম্মৎ সিং মেবারের রাণার নিকট-আত্মীয়। কিন্তু তাঁর সঙ্গে মহারাণার যে কি মুম্পর্ক—দেও মাস চেষ্টা কোরেও আমরা তা সঠিক জানতে পারি নি। তাঁর খাস চাকরদের প্রশ্ন কোরেও এ বিষয়ে কোনো সম্ভোষজনক উত্তর পাই নি। কেউ বলেছে ভাই, কেউ বলে ভাগে, ভাইপো, খুড়ো, মামা ইত্যাদি। সম্ভব অসম্ভব যত রকমের সম্বন্ধ হোতে পারে সবই শুনেছি। আসল সম্পর্কটা যে কি, তা নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না —মহারাণার মৃকে সম্পর্ক আছে, এই জেনেই তারা খুসী।

মহারাজা হিন্মৎসিংয়ের থেয়াল সম্বন্ধে মেবারে অনেক মন্ধার কথা প্রচলিত আছে। আমরা উদয়পুরে যাবার কিছু আগে একটি বাছালী ভদ্রলোক তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। কথার কথার প্রকাশ হোরে পড়ল যে, মহারাজার যে মানে জন্ম, দেই ভদ্রলোকটীরও সেই মানেই জন্ম। মহারাজের জন্মনাদে জন্মগ্রহণ কবার সৌভাগ্য হওয়ায় তথুনি তার প্রতি কুড়ি টাকা ইনামের ব্যবস্থা হোয়ে গেল। আমরা প্রায় দেড়মাস উদয়পুরে ছিলুম। এই দেড়মাস কাল মহারাজা সর্বাদা স্থত্নে আমাদের থোঁজ থবর ক্রেছেন; এবং বাড়ী সম্বন্ধে যথন যা অস্থবিধা হয়েছে, তা নিবারণ করেছেন।

উদয়পুর শহরটী ছোট্ট। তার চারদিক উচু দেওরাল দিয়ে ঘেরা। দেওয়ালের পরেই চওড়া একটা অগভীর পরিথা। পরিথার মধ্যে দিয়ে সরু একটু জলস্রোতে বরে চলেছে। শহরের চারিদিকে ছোট বড় পাহাড়ের অস্ত নেই। একটা ব'ড় পাহাড়ের খানিকটা নিরেই শহর তৈরি। এই দিকটাতেই রাজপ্রাসাদ। শহরে প্রবেশের জক্ত কয়েকটা দরজা আছে। রাজি এগারোটার সময় সুমৰ্ষ্ট দরজা বন্ধ তথম আশ্রিত-বংসল মেবারাধিপতি তাঁর বাসের জক্ত ই হোরে যায়, তথন শহরে ঢোকা বা বেরুনো বন্ধ। অত্যস্ত মধ্যে এই প্রাদাদ তৈরি করেন। শাহজাদা খুরুম অব দরকার পড়লে নাম ধাম ও প্রয়োজনের বিবরণ লিথে নিমে দিন এই প্রাদাদে বন্ধুভাবে বাস করেন। বন্ধুডের ছেড়ে দেওয়া হয়।

মেবারের রাজপ্রাসাদ থেমন বিশাল তেমনি স্থলর।
ভারতবর্ধের অস্তান্ত অনেক দেশীর রাজ্যের প্রাসাদ দেখবার
স্থোগ আমার হরেছে; কিন্তু উদরপুরের প্রাসাদ দেখলে
স্বতঃই যেমন মনে হয়—হাা, রাজবাড়ী বটে! এমনটি আর
কোনো প্রাসাদ দেখে অন্ততঃ আমার মনে হয় নি। এর
মধ্যে কতথানি ভারতীয় শিল্পের মর্য্যাদা রক্ষা করা হরেছে,
মার অস্তান্ত প্রাসাদে কতথানি হয় নি, সে বিচার করা আমার

তথ্য আশ্রিত-বৎসল মেবারাধিপতি তাঁর বাসের জক্ত হলের
মধ্যে এই প্রাণাদ তৈরি করেন। শাহজাদা খুরম অনেক
দিন এই প্রাণাদে বন্ধুভাবে বাস করেন। বন্ধুছের চিহ্ন
স্বরূপ মেবারের রাণার সঙ্গে তিনি পাগড়ী বিনিমর
করেছিলেন। দেই পাগড়ী আজন্ত মেবারে রন্ধিত আছে।
এই পিছোলা হলের মধ্যে আরপ্ত ত্-একটি ছোট বড় শেত
পাথরের চাতাল আছে। রাজবাড়ীর লোকেরা মধ্যে-মধ্যে
নৌকার চড়ে সেখানে গিয়ে আমাদ প্রমাদ করেন। সৌন্দর্যো
ও শিল্পসৌকর্য্যে এই প্রাসাদগুলি অমুপম। জ্যে শিল্পরাক্রে
উর্মিবিহীন স্তব্ধ স্বচ্ছ জলের ওপর যথন এই স্বেত প্রাসাদের
ছারা পড়ে, তথন মনে হয়, স্বপ্রলোকের স্কুলরীরা ধুরণীতে নেমে



যোগনিবাস-জ্বল-বেষ্টিত-প্রাসাদ-উদয়পুর

অসাধ্য। এই প্রাসাদের প্রথম গোড়াপর্তন কোরে যান
মহারাণা প্রতাপিদিংয়ের পুল মহারাণা অমরিদিং। তাঁর পর
থেকে প্রায় প্রত্যেক রাণাই কিছু কিছু কোরে প্রাসাদের
মহল বাড়িয়ে এসেছেন। বর্ত্তমান মহারাণা ফতে সিংও
পুরাতন প্রাসাদের সংলগ্ন আর একটি স্থন্দর প্রাসাদ করিয়েছেন। এই নতুন প্রাসাদের কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয় নি।
প্রাসাদের একদিকে প্রকাও পিছোলা হ্রদ। হ্রদের ওপারে
পাহাড়। পিছোলা হ্রদের মধ্যে ছটি খেত পাথরের প্রাসাদ।
একটির নাম জগ-নিবাস ও অন্তটির নাম জগমন্দির।
ভারতবর্ষের ভবিশ্বৎ সম্রাট শাহজাদা খ্রম পিতৃদ্রোহী ও
পলাতক অবস্থায় যথন মেবারেক রালার আশ্রেষ নিয়েছিলেন,

এসে, নি**জেদে**র রূপ দেখে নিজেরাই मू अ হো রে দাড়িরে আছে 1 এই প্রাসাদগুলি দেখতে হোলে মহারাণা বা যুব রাজের অত্নমতি চাই। আমরা একা-ধিকবার এই প্রাসাদ দেখবার অমুমতি পেয়ে-

ছিলুম; এবং সরকার থেকেই আমাদের জন্ম নৌকার ব্যবস্থা হয়েছিল। এগুলির বিশদ বিবরণ দিতে গেলে একথানা বড় বই হোয়ে যাবে।

রাজপ্রাসাদের বাইরেই জগন্নাথের মন্দির। পাথরের
মন্দির অনেকটা উড়িফার মন্দিরগুলির আকারে তৈরি
মন্দিরের সমস্টটাই খোদাই করা কাজ। শহরের মধ্যে এই
মন্দিরটীই সব থেকে বড়। শহরের মধ্যে ও বাইরে ছোটখাট পাথরের আরও অনেক মন্দির আছে। শহরে ঢোকবার
জন্ম যতগুলি দরজা আছে, তার মধ্যে হাতীপোল দরজাই
সব থেকে বড়। এই দরজা দিয়ে ঢুকে যে রীস্তা, সেই রাস্তাই
একেবারে প্রাসাদের প্রধান দরজা বড়ীপোলে গিয়ে শেষ

পাঁচ মিনিটকাল গবেষণা কোরে আনাকে যাবার হুকুম দিলে। আমার সঙ্গে যথন উক্ত কর্মচারীটির কথাবার্তা

চলছিল, তথন একদল খেত পুরুষ ও রমণী আমাদের পাশ

দিয়ে প্রাসাদের ভেতরে চলে গেলেন। বলা বাহল্য, বড়ী-

পোলের কর্ম্মচারীরা সেদিকে চেয়েও দেখলেন না। প্রাসাদ দেখাবার জন্ম একটি লোক চাওয়ায়, পূর্ব্বোক্ত কর্মচারীটি

ত্ব-একজনকে অমুরোধ করলেন; কিন্তু কেউ রাজী হোলো না।

অবশেষে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে স্তনে, একটি লোক আমার সঙ্গে এল। এই ব্যক্তি প্রথমে আমাকে

হয়েছে। এই দরজা দিয়ে না কি একমাত্র মহারাণা ছাড়া জার কেউ হাতী চড়ে যেতে পারেন না। দরজার এত সন্মান,— কিন্তু সেথানে এত তুর্গন্ধ যে, সরকা্রী থাটা-পায়থানাও তার কাছে হার মানে। দরজা পেরুলেই থানিকটা থোলা যায়গা। এইখানে হাতীশালা ও ঘোড়াশালা।. এই স্থানের তুর্গন্ধ বড়ীপোল দরজাকেও হার মানায়। এরই একধারে চারদিকে যেরা হাতী লড়াইয়ের প্রাঙ্গণ। প্রাসাদের দেওয়াল থুব উঁচু, সাদা পভোর কাজ করা। উদয়পুরে চূণের কাজ

ক্ষতি স্থন্দর হয়। তার পালিশ এমন স্থন্দর ও এত সাদা যে, রোদের সময়

সেদিকে রেশী-ক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। অনেক বায়গায় চুণের কাজ अर्गातिक, इर्व মানিয়েছে। প্রাগাদের মধ্যে থুব স্থুন্দব কাজকরা ঘর ও রাজপুত চিত্রেব অনেক ভান

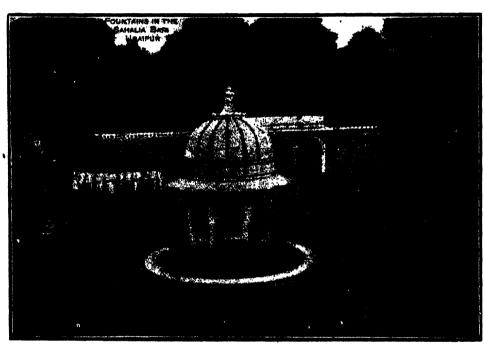

সাহালিল বাড়ীব ফোরারা-- উদ্যুপ্র

বড়ীপোল ফটকের নীচেই একজন কর্মচারী আমার পথ আটকালেন—তুমি কে বট ?

---মানুষ।

নিদর্শন

আছে শুনে,এক দিন প্রাসাদ

দেখতে গিয়ে-

ভাল

—মামুষ তো দেখতেই পাচ্ছি; কিন্ধ মাথায় কোনো ভাবরণ নেই কেন? আর এখানেই বা তোনার কি প্ৰয়োজন !

আমি বন্নুম-নাথার আবরণ না দেওচাই আমাদের রীতি। এথানে এসেছি প্রাসাদ দর্শনের অভিলাষে।

- —তুমি কোন্ দেশের লোক ?
- —আমি বাঙালী।

লোকটা তার পাশেব অন্য এক কর্মচারীর সঙ্গে প্রায়

জিজাসা করলে—পুরোনো মহল আগে দেখবে না নতুন মহল ?

- . ছবিগুলি পুরোনো মহলে আছে শুনে সেই মহলই প্রথমে দেখবার অভিলাষ জানালুম। পুরোনো মহলের প্রবেশের পণে এক গায়গায় তলোয়ারধারী প্রহরী আমার পথ আটকালে।
  - ---কি ব্যাপার ?

প্রহরী তার রক্তবর্ণ চক্ষু কটমট কোরে বল্লে-এপুনি মাথা ঢাক।

—মাথা কি দিয়ে ঢাকি !' টুপি তো নেই, হাত দিরে ঢাকলে চল্বে?

লোকটার চৌথ মুথের অবহা দেখে মনে হোলো ব্ঝি কেটেই ফেলে। ইতিমধ্যে আমার পাণ্ডার সংকি তার বচসঃ স্থক হোয়ে গেল। অনেকক্ষণ তর্কাতর্কির পর অত্যস্ত অনিচ্ছার প্রহরী আমাদের পথ ছেড়ে দিলে। কিছুদূর যেতে না যেতে আর এক ঘাঁটিতে আবাব পথ আটকানো হোলো। এখানেও ঐ রকম প্রহরী আছে। প্রহরীর পাশে একটুথানি দ্বপ্তরের মতন স্থানে একজন ভদ্রবেশী কর্মচারী বসে আছেন। তিনি বল্লেন—মাথা ঢাকতে হবে, জুতো মোজা খুলতে হবে।

মুখ তুলে দেখলুম--- আমার আগে যে সব খেত রমণী ও পুরুষরা প্রাসাদে প্রবেশ করেছিলেন, তাঁরাও সেথানে এসে দাঁড়িরেছেন ও কৌতূহলী হোয়ে আমাদের কথাবার্ত্তা শুনছেন। তাঁদের গাইড ভাঙা ইংরাজীতে ব্যাপারটার তাংপর্য্য তাঁদের বুঝিয়ে দিচ্ছে। লজ্জায় একবার মনে

বাসায় ফিরতে ফিরতে মনে হোতে লাগ্ল, যেন আজ অত্যন্ত আত্মীয়ের গৃহদার থেকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হোরে ফিরতে হোলো। মনে পড়ল—ছেলেবেলার গুরুজনদের মুখে বীর বালক বাদলের বীরত্ব কাহিনী শুনে, তার লীলাভূমি দেথবার জন্ম মনের মধ্যে কি ঔৎস্কার জেগেছিল। মনে পড়্ল-ছাতের ওপরে বন্ধুদের সামনে-স্বাধীনতা হীনতার কে বাচিতে চায়রে—সাবৃত্তি। বাঙা**লী মেবারকে কি চোধে** দেশে মেবারের লোক তা জানে নাু। বাঙালী তার কাব্যে, গাথায়, গানে, নাটকে মেবারের ইতিহাসকে অমুর কোরে রেখেছে। তাদের বীরত্বের কাহিনী **ওনে বাঙালীর বুঁক** ফুলে.উঠে; তাদের হুঃথের কাহিনী পড়তে পড়তে ুবাঙালীব চক্ষু সজল হয়। অভিমান-ক্ষুক ঞ্দয়ে সেদিন সভাই মনে হয়েছিল, যদি জন্মান্তর থাকে, তা হোলে মৃত্যুর পরে যেন

> সাগরের জন্মলাভ করি। দূর সেই জন্ম-ভূমি থেকে যথন প্ৰা দা দ দেখতে আসব. তথন এই অহে-তুকী সেলামর্ষ্টির প্রতি অবহেলায় দৃষ্টি নিকে প -কোরে সসম্বানে সৌজা মাধায়



• রাজপ্রাসাদের পশ্চান্তাগের দৃশ্য—উদয়পুর

হোলো তথুনি দেখান থেকে ছুটে পালিয়ে যাই। কিন্তু তা পারলুম না। আমি কর্মচারীটিকে বল্লম—এদের যদি জুতো ও মোজা থোলাতে পার তবে আমিও খুলুব। সে वरत्र—विनिजी लोकरमत मश्रस्त कोत्ना निम्नम दूनहै। নিরম শুধু দেশী লোকের জন্য।

আমি রেগে বল্লুম—নিজের দেশের লোকের খুব ইজ্জৎ° তোমরা রাখ তো।

কর্মচারীট বল্লে—কি করব, এই এখানকার নিয়ম।

আর বাক্যব্যর র্থা মনে কোরে সেথান থেকে ফিরলুম। প্রহরী থেকে আরম্ভ কোরে সকলে বিক্ষারিত নয়নে আমার দিকে চেয়ে রইল। যেন এতথানি ধৃষ্টতা এর **আ**গে তারা আর দেখেনি।

ভেতরে চলে যাব।

জুতো থোলার আর একটি ঘটনা এই**থানে বলি।:** এক দিন মেবারের ভবিশ্বৎ রাণা যুবরাজ স্থার ভূপাল সিং অত্যস্ত অমুগ্রহ কোরে আমাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। শহরের বাইরে ছোটু একটি পাহাড়ের ওপর যুবরাজের বিলাসকুঞ্জ। পাহাড়ের নীচেই ফতেসাগর নামে প্রকাণ্ড হ্রদ। হ্রদের ওপারে খুব উঁচু একটা পা**হাড়ের ওপর একটি** মন্দির। সন্ধ্যার সময় যুবরাজের এই প্রাসাদ থেকে চতুর্দিকের দৃশ্য অতি মনোরম। এই প্রাসাদে আগে রেসিডেণ্ট বাস আজকাল নতুন রেসিডেন্সি তৈরি হওয়ায় যুবরাজ অধিকাংশ সময় এইথানেই যাপন করেন। আমরা সেথানে উপস্থিত হওয়ার পর একজন কর্ম্মচারী এসে

জানালেন যে বাপাজীর (সেখানে যুবরাজকে সকলে বাপাজী, বাপাজী, বাপাজী ও বাবুজী বলে। ঠিক কি বলে তা চেষ্টা কোরে ও জিজ্ঞাসা কোরে বুঝতে পারি নি।) সামনে তোমরা চেয়ারে বসতে পাবে না। মাটিতে কাপেট পাতা আছে—সেখানে বসতে হবে। জুতো কিংবা মোজা পারে-দিরেও সেখানে দূকতে পাবে না। এখানকার প্রজাদের এই নিয়ম পালন করতে হয়।

আমরা সেই ব্যক্তিকে জানালুম যে, আমর। তোমার বাপান্দীর প্রজা নয় এবং এথানে নিমন্ত্রিত হোয়ে এসেছি। এ রকম সর্ত্তে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা আমাদের সাধ্য নয়।

এই বলে আমরা তথুনি সেখান থেকে চলে এলুম।

এই প্রমোদ্ভবন । বাড়ীর মধ্যে চুকেই পুকুরের মত বড় । একটি বাধন নচৌবাচ্ছা। চৌবাচ্ছার চতুর্দিকে সরু সরু অসংখ্য ছিদ্র, মাঝখানে একটি খেত পাথরের ছত্রী। এই ছিদ্রগুলি এক একটি ফোরারা। ফোরারাগুলি খুলে দিলে মনে হর যেন ছেলেবেলার কোন এক পরীরাজ্যের মহলে এসে পড়েছি। এইখানে নাকি মেবারের রাজপুরের মহিলারা সখীদের নিয়ে জলকেলি করতেন। চৌবাচ্ছার সামনে একটি দোতলা বাড়ী। নীচে দরবার-গৃহের মত মাঝারী একটি ঘর ও তার চারপাশে ছোট ঘর আছে। ওপরে তিন চারটী ঘর। একটী ঘরের দেওয়াল ছাদ সমস্ত যায়গায় পদ্মপাতা আঁকা। বাড়ীর বাইরে একটি বড় বাধান চৌবাচ্ছায় পদ্মপাতা



জল বেষ্টিত-প্রাসাদ—উদরপুর (এই প্রাসাদে সমাট্ সাজাহান আপ্রা-লাভ করিয়াছিলেন)

্মেবারী প্রজা হোলে বোধ হয় তথুনি আমাদের ফাসীর হকুম স্থানটী যেমন নির্জ্জন তেমনি রমণীয়। এ
হোরে যেত।

চৌবাচ্ছার ধারে বাপ্পারাওয়ের বংশধর মেবা

মহারাণা যে তিন মাস শিকারে কাটান, যুবরাজ সেই সময়টা এইখানে থাকেন। ত্-বেলা প্রাসাদ থেকে তাঁর জন্ত খাবার যায়। দশ বারো জন স্ত্রীলোক ঝুড়ি মাথার তাঁর খাবার বরে নিরে যায়। আগে ও পিছনে ত্জন তলোয়ারধারী সওয়ার চোঁচিয়ে লোক সরাতে থাকে। খাবারের ডালা প্রায়ই খোলা থাকে। অধিকাংশ সময়ই মাম্লী পুরী, জিলেশী ও লাডছুতে ঝুড়ি ভর্ত্তি দেখেছি।

বৃবরাজের সঙ্গে আমাদের প্রথম দেখা হয় 'মহেলি কি বাড়ীতে'। ফতে সাগরের সম্মুথে একটি বাগানের মধ্যে স্থানটী যেমন নির্জ্জন তেমনি রমণীয়। এই বাড়ীতে সেই চৌবাচ্ছার ধারে বাপ্পারাওয়ের বংশধর মেবারের ভবিশ্বং রাণা স্থার ভূপাল সিং ইত্যাদি ইত্যাদির সঙ্গে আমাদের প্রথম সাক্ষাং হয়। অবশু সাক্ষাতের ব্যবস্থা আগেই ঠিক করা হয়েছিল। নির্দিষ্ট সময়ের মিনিট পাঁচেক আগে একজন ধবরদার এসে সংবাদ দিলে—বাপুজী আসছেন। কিছুক্ষণ পরে যুবরাক্ত এলেন হজন লোকের ওপর ভর দিয়ে। যুবরাজের আর্দ্ধান্ত পঙ্গু, তিনি চলতে কিংবা দাঁড়াতে পারেন না। হজন লোক হৃদিকে তাঁর হুহাত ধরে কোনো রকমে হিঁচড়ে নিয়ে চলে'। রাণা প্রতাপ সিংয়ের বংশধরের এই অবস্থা দেখে হুংখ হয়,—মনে হয়, ঈশ্বরের কি অভুত বিচার। যুবরাজ

আমাদের কাছে আসভেই একথানা চেরার এব। তিনি বদতেই আমরা নমস্কার কর্রন্ম। তিনি প্রতি-নমস্কার না করার আমরা মনে করপুম, বোধ হর আমাদের নমস্কারটা দেখতে পান নি। আবার সেলাম ঠুকলুম, কৈন্তু কোনো উত্তর নাই। পরে শুনেছি যে, মেবারের রাণা কিংবা ভবিস্থৎ রাণারা মরলোকের কোনো জীবের কাছে মাথা নোরান না। কিছু পঙ্গু হোলেও শিকীর প্রভৃতি পুরুষোচিত ক্রীড়ায় তাঁর পুব উৎসাহ, এবং তিনি নিজে একজন ভাল শিকারী।

সকলেই জানন যে, রাজপুত জাতির শিকার খেলায় খুবই উৎসাহ। মেবারে এক সময় খুব সমারোহের সঙ্গে ষ্মাহেরিয়া প্রভৃতি উৎসব সম্পন্ন হোতো। মহারাণা প্রাম্ম তিন মাস উদয়পুর ত্যাগ কোরে সেথান থেকে ছাবিবশ মাইল দূরে জয়সমন্নামক প্রাসাদে গিয়ে বাস করেন শিকারের উদ্দেশ্যে। আমরা যেদিন উদয়পুরে পৌছলুম, তার পর দিন বেলা দশটা কি এগারোটার সময় মহারাণা সঙ্গে প্রকাণ্ড শোভাযাত্রা—হাতী, শিকারে বেরুলেন। ঘোড়া লোক লম্বর। সেদিনটা নাকি শাস্ত্রমতে শিকারের পক্ষে খুব প্রশন্ত ছিল। সেদিনের শিকারের নাম 'মুহূর্ত্তকা শিকার'। তিনি জয়সমন্ থেকে ফেরবার পূর্ব্বেই আমরা উদয়পুর ত্যাগ করেছিলুম।

উদয়পুর শহরের বাইরে পাহাড়েও উপত্যাকায় মাঝে মাঝে এক একটা উচু গোল বাড়ী ( Towerএর মতন) দেখতে পাওয়া যায়। এই বাড়ীগুলির নাম উদি। রাণা বা রাজপুত্ররা এইখানে বন্দুক হাতে নিমে বসে থাকেন, লোকেরা আশপাশ থেকে জানোগার তাড়িয়ে এইথানে নিয়ে আদে, আর তাঁরা গুলি কোরে শিকার করেন ৷

শিকারের মধ্যে বক্ত বরাহই বেশী। পিছোলা হদের ধারে একটা ছোট পাহাড়ের উপর মাঝারি গোছের একটা বাড়ী আছে। এই বাড়ীর নাম 'মাস্টদি'। এইখানে প্রত্যহ স্থ্যান্তের কিছুপূর্ব্বে বক্সবরাহদের ভোজন করান হয়। বরাহদের এই ভোজনপর্ব্ব একটা দেখবার জিনিষ। থাওয়ার আগে লোকেরা জঙ্গলে নেমে হাঁক দিতে থাকে; তাদের ডাক শুনে বরাহরা সপুত্র সক্ষ্যা সংবশে এসে মারামারি কোরে থাবার থায়। এদের থাবার জক্ত প্রত্যন্থ আট মণ ভূটার বরান্দ আছে। এই মাসউদিতে রাজ্পরকারের পালিত ছটি বরাহ আছে। সে ছটি দেখবার জিনিব।

তাদের ছোটথাট দাতাল হাতী বলা চলে। বাঘ ও ৰরাহে লড়াইয়ের স্থান আছে। শোনা গেল অধিকাংশ সম্বে শার্দ্ধ ল-নন্দনই বরাহের কাছে পরাজিত হয়। অবতার বলে যাঁরা মানতে চান না, তাঁদের উদয়পুরে যাওয়া কর্ত্তব্য । .

যুবর<del>াজ</del> একদিন তাঁর শিকারে আমাদের ডেকেছিলেন। পঙ্গু হোলেও অব্যর্থ তাঁর সন্ধান। তাঁকে একজন প্রথম শ্রেণীর শিকারী বলা থেতে পারে।<sup>®</sup> শিকারে তাঁর <mark>পিতা</mark> মহারাণা ফতেসিংয়েরও খুব নাম আছে। উদয়পুরে<sup>®</sup> কেউ, কেউ বল্লেন যে মহাবাণা ধড়াধ্বড় সিংহ শিকার করেন। এতবড় একটা গুলি ঠিক ভাবে গিলতে না পারায় আমরা এ কথায় একটু আপত্তি, করেছিলুম। কিন্তু তারা বল্লে যে বিখাস না করলে আর কি করা যাবে। আমরা কি রকম শিকার করি, জিজ্ঞাসা করায় বলেছিলুম যে, প্রত্যেক বাঙালীর ছেলে প্রত্যহ তিনটী কোরে বাঘ না মেরে জলগ্রহণ করে না। কথাটা তারা বিশ্বাস করলে কি না বোঝা গেল না। • তবে মহারাজা হিন্মৎ সিংহের ছেলে রাজকুমার প্রভাত সিং একদিন আমাদের শিকারে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। নাভাগ্যবশতঃ দেদিন সন্ধ্যা অবধি জঙ্গলে ঢাক পিটিয়ে সামনে একটা কাঠ বিড়ালও পড়ল না।

উদয়পুরের রাজপ্রাসাদ যেমন বিরাট, সাধারণ লোকদের বাড়ীগুলি তেমনি ছোট। অতটুকু খোপের মতন বাড়ীতে কি কোবে যে তারা বাস করে, ভাবলে আশ্চর্য্য হোতে হয়। শহরের মধ্যে বড় বাড়ী খুব কমই আছে। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীর দরকার হাতী আঁকা আছে। অধিকাংশ বাড়ীর দেওয়ালে তাদের পূর্বপুরুষ চক্র ও প্র্যোর ছবি জীকা। **महरत मूमनमात्मत मःथा। थूवरे कम। ज्ञत्मक मिन जारा** কোন এক মহারাণা বোম্বাই অঞ্চল থেকে একশো ঘর বরি •মুসলমানকে জারগা জমি দিয়ে উদরপুরে প্রতিষ্ঠা করিয়ে-ৰিছলেন। সেই একশো ঘর এখন অনেক ঘরে পরিণত হয়েছে। এরা প্রায় সকলেই ব্যবসা করে। হিন্দু মুসলমানে বেশ সম্ভাব দেখা গেল। অসম্ভাবের বীজ মসজিদের সেখানে বড়ই অসঁভাব। মুসলমানদেরও শোভাবাতা কোরে বাজনা বাজিরে যেতে সেখানে একাধিকবার দেখেছি। শহরের गर्पा क्षिण मनिकन नारे। मूननमान अभिकानीता महरत्र বাইরে বাড়ীভাড়া কোরে সেথানে নেমাঞ্চ পড়ে।

বলতে পারি না, তবে দেখে শুনে মনে হয় যে, উদয়পুর রাজ্যে মসঞ্জিদ তৈরি করার ছুকুম নেই।

রাজস্থানের অক্যান্য স্থানের মতন উদরপুরেও জৈন ধুশের প্রভাব খুব বেণা। পথে ঘাটে প্রায়ই সংসার-ত্যাগী সন্ধাসী ও সন্ন্যাদিনী দেখতে পাওয়া যায়। এ রা ঠোটের ওপরে একটা কোরে হতের ঝালর পরেন ও দঙ্গে মোটা ঝাঁটার মতন একটা স্থতোর কাড়ন নিয়ে বেড়ান। মুখের ঝালরটা প্রায় থুৎনী অবধি ঝোলান। পাছে বাতাসের সঙ্গে কোনো পোকা মাকড় মুখের মধ্যে গিয়ে জীবহত্যা হয়, সেইজ্বল এই সাবধানতা। শহরের বাইরে একটি জৈন ধর্মশালা ও একটি জৈন,মন্দির আছে।

শহরে তরকারী ইত্যাদি বেশ পাওয়া যায়। রান্তার ছদিকে সকাল বিকাল মেয়েনা বুড়ি সাজিয়ে বগে তরকারী বিক্রি করে। তারা প্রত্যেক তবকাবীতেই ধনে শাক ব্যবহার করে। আমরা প্রথমে যখন শেখানে গেলুম, তখন কোনো কোনো হিতাকাজ্ঞী বন্ধু আমাদের জানিয়েছিলেন বে, সেখানে মাছ মাংস থাওয়া নিষেব। তাঁরা আরও বলে দিয়ে-ছিলেন যে, গরু থেলে একশো একটাকা জরিমানা ও ছ'-বছরের জেল। পাঠার মাংস থেলে পাঁচারুর টাকা জরিমানা ও তিন বছর। মাছ থেলে রাজ্সরকার থেকে লোক এসে প্রথমে প্রহার দেবে একেবারে মজ্ঞান হওয়া পর্য্যস্থ—তার পরে একান্ন টাকা জরিমানা আর তিন মাদ। মুরগী থেলে একচল্লিশ টাকা ও তিনমাস। আহারের এই বিধি ব্যবস্থার কথা শুনে সেই দিন ফেরবার গাড়ী কথন ছাড়ে তার গোঁজ নিতে লাগ্লুম, এমন সময় একজন আখাদ দিয়ে বল্লেন যে, যা শুনেছি তা সব মিথ্যা। পাঁঠার মাংস সেথানে যথেষ্ট পাওয়া যায়। মুরগী থেলে কোনো সাজা হয় না। তবে গরুও মাছ मश्रक्त के वावष्टांहे वरहे। ज्ञात भूग्रस्तत्र माध्य यरश्रे भाउग्रा যায়। লুকিয়ে মাছ্ও জোগাড় হোতে পারে, তবে গরুটা—।

আমরা তাকে ভর্মা দিলুম যে গরু ও শূরর্টা আমাদের. চলে না। পাঠার মাংস হোলেই আমাদের আপাততঃ চলবে। লুকিয়ে মাছ থেতেও আমরা রাজি নই; কারণ, মাছ থেয়ে জেলে যেতে পর্যান্ত রাজী আছি; কিন্তু এ বয়সে ঐ রকম প্রহারটা আর ধাতে সইবে না।

প্রতার মাংস্ক সেথানে থুব সন্তা, পাঁচ আনায় এক সের। তবে সোমবারে মহারাণা মাংস থান না বলে সে দিনে শহরে

পাঠা কাটা হয় না, তবে রেসিডেপিনতে সব দিনেই মাংস পাওয়া যায়। উদয়পুরী সের একশো আট তোলায়। বেশ ভালো ঘি পাঁচ সিকে সের। গরুর ত্বধ একেবারেই পাওয়া ,যায় না বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। বেশীর ভাগ ছাগলের ত্ধই চলে; তার পরে মহিষের হুধ। ছাগলের হুধ সেথানে টাকায় ছদের পাওয়া যায়। প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থেরই ছটি তিনটি কোরে ছাগল আছে। ছাগলগুলি বাংলা দেশের গরুর চেয়ে বড় দেখতে।

> তৈরি থাবার সেথানে পাওয়া যায় না। সেথানকার উচুদরের থাবার হোলো জিলিপী। নিমন্ত্রণ থেতে গিয়ে তুই এক জায়গায় ভাল বৰকী খেয়েছি, **অ**র্ডার না দিলে তা পাওয়া যায় না।

উদয়পুরে একটি ইংরেজ। স্কুল ও একটি কলেজ আছে। কলেজে আই-এ অব্ধি পড়ান হয়। গোলাপ-বাগ নামে প্রকাণ্ড বাগানের মধ্যে আস্তাবলের মতন একটি বাড়ীতে কলেজু বদে। রবিবারেও স্কুল কলেজ হয়, সোমবারে ছুটির দিন। কলেজের ভাইস প্রিনিপ্যাল বাঙালী, তাঁর বাড়ী শ্রীহট্ট অঞ্চলে। ছাত্ররা সপ্তাহে হ-দিন থেলতে পায়। কারণ জিজ্ঞাসা করায় জানা গেল যে, এর চেয়ে বেশা খেললে ना कि পड़ा छनात्र मन थाटक ना। এই वांगात्ने अकडे বাড়ীতে লাইব্রেরী ও নিউজিয়ান আছে। নিউজিয়ানে যুবরাজের খানকয়েক ছবি, মেবারী গয়না ও অন্তশস্ত্রের অনেকগুলি নিদশন আছে। প্রাসাদ থেকে শাহজাদা .খুরমের পাগড়ীটা এঞ্চানে এনে রাখা হয়েছে। একটা আলমারীত্তে ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশের লোকের চেহারা ও পোষাকের নমুনা আছে। এগুলি ছোট ছোট মাটির মৃত্তি। একটি মৃত্তি-তার অঙ্গে হিন্দুসানী জামা, মাথায় মাড়োরারী পাগড়ী—নীচে লেখা আছে বাঙালী ব্রাহ্মণ। শুনেছিলুম লাইব্রেরীতে অনেক বই ও অনেক পুরাতন পাণ্ডলিপি আছে। আমরা কতকগুলি পুরাতন হিন্দি ও ইংরেজী সংবাদপত্র ছাড়া সেখানে আর কিছু দেখতে পাই নি। পাণ্ডুলিপি থাকা অসম্ভব নয়; কিন্তু সৈ সব বোধ হয় প্রাসাদে রক্ষিত আছে। এই বাগানেরই এক কোণে চিড়িয়াথানা আছে। সেখনে কতকগুলি প্যান্থার জাতীয় বাঘ, গোটা ত্রেক ভারুক আর একটি বড় বরাহ আছে। এক যায়গায় কতকগুলি মার্ক্তার-নন্দনকে গাঁচার মধ্যে বন্ধ কোরে রাখা

দারুণ অবিচারের প্রতিবাদ করছে।

পিছোলা হ্রদ ছাড়া উদয়পুরে আরও তৃটি বড় বড় হ্রদ আছে। একটির নাম স্বরূপ সাগর ও অক্টীর নাম ফতে সাগর। ফতে সাগর হ্রদ বর্ত্তমান মহারাণা, ফতে সিংয়ের আমলে তৈরি হয়েছে। একজন ফরাসী ইঞ্জিনীয়ার এই হ্রদ তৈরি করেন। এই ফরাসী লোকটী সারাজীবন মেবারেই কাটিয়েছিলেন। আহার বিহার, পোষাক পরিচ্ছদ কথা-বার্ত্তায় তিনি সর্ব্ব •রকমেই মেবারী হোয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে অনেক গল্প উদয়পুরে প্রচলিত। সহর থেকে প্রায় পাঁচিশ মাইল দূরে চতুর্দিকে পর্বত-বেষ্টিত আর একটি বড় হ্রদ আছে; তার নাম রাজসমন্। এই হ্রদ তৈরি করিয়েছিলেন রাণা রাজিসিংহ। হ্রদের চতুর্দিকের বেড় প্রায় বারে নাইল। চারদিক শ্বেত পাথর দিয়ে বাঁধান। শহরের অষ্ঠ দিকে ছাব্বিশ সাতাশ নাইল দুরে জয়সমন্দ হ্রদ। এর চেয়ে বড় হুদ বোধ হয় ভাবতবর্ষে আর নেই। এর বেড় ত্রিশ মাইলের কম নয়। রাণা জয়সিং এই হ্রদ তৈরি। করিয়েছিলেন। এই হ্রদের ধারেই তিনি তাঁর প্রিয়তমা রাণা কমলাদেবীর জন্ম একটি প্রাসাদও তৈরি করিয়েছিলেন। মে প্রাদাদ এখনো আছে। এই দব বড় বড় জলাশয় থাকার জন্য মেবারে চাষবাদের খুব স্থবিধা হয়েছে। মেবারের জমিও বেশ উর্দারা। আমরা অনেক বাগানে আম কলা কমলা লেবুর গাছ ফলে ভরা দেখেছি। সেথানকার কমলালেবু অত্যন্ত উক। শহরের মধ্যে পানীয় জ্ঞলের অত্যন্ত অভাব। পথে ঘাটে এমন কি মাঠের মধ্যেও বিস্তর কুয়ে। আছে। কিন্তু সে জল মূথে দিলে বমি ঠেলে আংসে 🖊 খুব কম কুর্মোর জলই পানীয়রূপে ব্যবহার করা যেতে পারে। সকলের ৰাড়ীতে কুয়ো নাই। সাধারণ গৃহস্থের মেয়েরা নিজেরাই পানীয় ও অন্ত জল দূরের কুয়ো থেকে নিয়ে আসে। দীরিদ্র গৃহস্থের মেয়েরা অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাড়ীতে জল সরবরাহ কোরে বেড়ায়। দলে দলে মেয়ে মাথায় জল ভরা গাগরী নিয়ে চলেছে—এই দৃশ্য সকাল থেকে সন্ধ্যা অবৃধি সব সময়েই দেখা যার। ছোট মেয়ের ছোট গাগরী, বড় মেয়ের বড় গাগরী। হিন্দু মৃদলমান একই কুয়ো পেকে অবাধে জল নেয়!

উদয়পুরের মেরেরা মোটা কাপড়ের ঘাদরা বা পেশোয়াজ

হোমেছে। তারা তার<del>ইয়ে ম</del>ীৎকার কোরে তাদের প্রতি এই ° পরে। পেশোরাজ রঙীন এবং তার ওপরে নানা রকমের ছাপ। অনে চোলি এবং পেশোরাজের অর্ধেক দেহ ও মুথ ঢেকে ওড়না দেয়। সমস্তই রঙীন, শাদার চিহ্নমাত্রও কোথাও নেই। এই ওড়নাকে উদয়পুরী ভাষায় শাড়ী বলা হয়। মেয়েরা পাধারণতঃ স্থন্দরী নয়। তাদের কার রং কি রকম তা বলা যায় না, কারণ দেহের ওপরে এও ময়লা যে আসল চামড়ার রং আবিষ্কার করতে হোলে প্রয়তান্তিকের প্রয়োজন হয়। অত্যন্ত নোংৱা, মান খুৰ কমই করে। দশ হাত দুর দিয়ে গেলেও নাকে কাপড় দিতে হয়। এই সম্পর্কে একটা মজার গল্প মনে পড়্ল। মেসোপোটেমিয়ায় যথন যুদ্ধ চলছিল, তথন ত্ৰ-জন দৈনিকে তৰ্ক বাধে। একজন বলে রাম ছাগলের গায়ে ভয়ানক গন্ধ ; কিন্তু অন্ত⁄ব্যক্তি বলে যে সেথানকার তুর্কীদের গায়ের গন্ধ রামছাগলকেও হার মানায়। তর্কে কিছুই স্থির করতে না পেরে মীমাংসার জন্ম তাতা কাপ্তেনকে গিয়ে ধরলে। কাপ্তেন তাদের তর্কের কাবণ খনে বল্লেন—এ আর বেশী কথা কি! একটা 'রাম ছাগল ও একজন তুর্কীকে ধরে নি**য়ে এস—এথুনি এ** বিষয়ের একটা মীমাংদা হোরে যাক।

> पूज्यत पूर्वित कूऐन। এक पूर्वित्र अक वास्कि त्राम ছাগল নিয়ে এসে হাজির। কাপ্তেন সাহেবের সঙ্গে ইতিপূর্কে রামছাগলের পরিচয় ছিল না। গাঁহাতক<sup>°</sup>রামছাগলের গন্ধ তাঁর নাকে যাওয়া, অমনি তিনি দাঁত থিঁচিয়ে অজ্ঞান হোয়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে অহা ব্যক্তি তুকী নিয়ে এনে হাজির করলে। তুর্কীর গাঞ্জের গন্ধে রামছাগলের চৈতক্ত লুপ্ত হোলো। আমার বিশ্বাস উদরপুর থেকে বেছে যদি একটি মেয়েকে সেই সভায় নিমে যাওয়া হোতো, তা হোলে তুৰ্কীও অচৈতন্য হোৱে পড়্ত।

> মুসলমান মেয়েরা ঘাঘরার নীচে চুন্ত পায়জামা পরে; আর চোলির ওপরে পাঞ্জাবী আস্তিনওয়ালা পিরাণ পরে। আব্দুলিকের বিষয় যে, মুসলমানের মেয়েরা প্রায় মুখ খুলে বেড়ায়। কিন্তু হিন্দুরা কচিৎ মুথ থোলে। বড় হিন্দু ঘরের মেয়েদের জন্ম কড়া পর্দার ব্যবস্থা।

পুরুষদৈর পোষাক হোলো চুন্ত পায়জানা, পায়ের र्गाष्ट्रांनी अविध त्यांना व्याःताथा । विवर्शत्मक ह ५७। बाह्र থুব লম্বা পাতলা কাপড়ের পাগড়ী। পাগড়ীর খুব ফুন্দর স্থুন্দৰ বং দেখতে পাওয়া যায়। গজ খানেক চওড়া আর

হাত দশেক লম্বা একটা পাতলা কাপড় তারা কোমরে জড়ায়। এই হোলো তাদের দরবারী পোষাক। <u>প্রথ</u>ম দৃষ্টিতে এই না-পুরুষ না-স্ত্রী পোষাক অত্যন্ত খারাপ লাগে। কিন্তু কিছুদিন দেখতে দেখতে চোধে সম্বে গেলে মন্দ লাগে না। এথানে অনেককে ধৃতির ওপরে **আ**ংরাথা. তার ওপরে একটা কোট প্রত্তে দেখেছি। মেবারে পাগড়ী বাঁধার কারদা অনেকটা কলকাতার মাডোরারীদের ধরণে। প্রত্যেকেই তলোয়ার নিয়ে বেড়ায়। সম্ভ্রান্ত লোকেরা বা হাতে উল্টে তলোয়ার ধরে চলেন। এ জিনিষটা এখন সেখানে শোভার্থেই ব্যবহার হয়। ত্ব-জন তলোয়ারধারীতে ঝগড়া হচ্ছে দেখেছি; কিন্তু তলোয়ার-যুদ্ধ কোথাও দেখি নি। মেবারের ভূতপূর্বে রাণারা তাঁদের দেশবাসীর হাতে তলোয়ার দিয়ে তাদের ঘাতসহ কোরে তুলতে চেয়েছিলেন; কিন্তু বর্ত্তমান রাজাদের চাপে তারা ক্রমেই হোয়ে উঠেছে দেশ গেল। কারণ এক তলোয়ারের ভার বড় কম নয়। এথানে দাড়ির ভারী 🗝 স্মান। মহারাণা ফতেসিংয়ের এই স্মানী বছর বয়সেও मिरा काँमरतम माफि। माफि ना शोकरम मत्रवादत धारवन নিষেধ। রাণা প্রতাপ সিংয়ের আমলকার সেই মাক্স করা দাড়ি এখন এমন ভোল ফিরিয়েছে যে, তাকে আজ চেনা মুক্ষিল। যে দাড়ি এক দিন তাদের হুর্ভাগ্যের পরিচয় জ্ঞাপন করত, আজ সেই দাড়ি তাদের সৌভাগ্যের প্রথম সোপান অবধি পোঁছে দিচ্ছে।

মহারাণা থেমন দাড়ির ভক্ত, ধ্বরাক্ত তেমনি দাড়ির বিরোধী। তিনি নিজে দাড়ি কামান এবং তাঁর চার পাশে যে সব পারিষদ ঘোরে, তাদের সকলেরই দাড়ি মুগুত।

উদয়পুর শহরে কিছুদিন হোলো বিজ্ঞলী বাতী হয়েছে।
রাস্তার ধারে থুব উচু লোহার থামে বাতি ঝোলে। আলো
অত্যন্ত কম, অন্ধকার রাত্রে সমস্ত রান্তা আলোকিত হয় না।
কিন্তু কম আলোয় প্রজাদের কিছু অন্ধবিধা হয় বলে বোধ
হোলো না। ইলেক্টি কু হয়েছে এইতেই তারা স্থা; আর
অন্ধকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত শহর একেবারে ঘুমপাড়ানীর দেশে পরিণত হয়। রাত্রি সাতটার পর রান্তায়
কচিৎ য় এক জনু লোক দেখা যায়। অন্ধকার রান্তা দিয়ে
লর্গনবিহীন টালাও বাইসাইকেল নির্বিবাদে বোঁ বোঁ কোরে

সামান্ত্রনাল্যান্ত্রনাল্যান্ত্রনাল্যান্ত্রনাল্যান্তরালয়েন্তরালয়েন্ত্রনাল্যান্তরালয়েন্তরালয়েন্তরালয়েন্তরাল হাত দশেক লম্বা একটা পাতলা কাপড় তারা কোমরে ছোটে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই ্র্ন্সিথিকের হাতে রাত্রে জড়ায়। এই হোলো তাদের দ্রবারী পোষাক। প্রথম লন্তন না থাকলে পুলিশে ধরে।

> শহর থেকে মাইল পাঁচেক দূরে একটা উঁচু পাহাড়ের ওপরে একটি স্থলর প্রাসাদ আছে। এই প্রাসাদের নাম স্ত্রনগড়। মহারাজা স্থুজনসিং-উদরপুরী ভাষার স্ত্রন-সিং-এই প্রাসাদ তৈরি করিয়েছিলেন। প্রাসাদে যাবার জন্ম পাহাড় কেটে যোরানো রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। পার্হাড়ের মূল থেকে প্রাসাদের দরজা অবধি রান্তা হু মাইলের কিছু বেণী হবে। রাস্তা অত্যম্ভ খাড়া এবং উঠতে কষ্ট হয়। এ রাস্তান্ন গাড়ী চলে না। নারীদের পক্ষে সেখানে পদত্রজে যাওয়া এক রকম অসম্ভব। খেত বা দেশীয় মহিলারা পান্ধী বা হাতীতে চড়ে যাবার ব্যবস্থা করেন। আমাদের সেথানে পৌছতে এক ঘণ্টার কিছু বেশী সময় লেগেছিল। ওপরে গিয়ে যথন পৌছলুম তথন ডিসেম্বর মাসের শীতেও ঘা্মে জামা কাপড় ভিজে গিয়েছিল। গেলাস দুই জল খেয়ে তবে ধাতস্থ হই। দৈবাৎ সেদিন আমাদের অঙ্গ বিলিতী খোলসে শোভিত থাকার, প্রাসাদ দেখতে কোনোই কষ্ট হয় নি। সেথানকার লোকেরা সেলামের ওপর সেলাম বাজিয়ে প্রাসাদের সমন্ত স্থান তন্ন তন্ন কোরে আমাদের দেখালে। সজনগড় প্রাসাদের গঠন-কৌশল যেমন আশ্চর্য্য, তেমনি ञ्चलतः। এইथानে একটা বড় ঘরের মাঝথানের থিলানের নীচে হুটি শ্বেত পাথরের থাম আছে। ঐ থামের গায়ে যে ফুল পাতা পোদাই করা আছে, তা দেখ**লে** চোথ জুড়িয়ে যায়। দিল্লী আগ্রা বা **জয়পু**রে এ ধরণের কাজ দেখি নি। অথচ এ প্রাসাদ খুবই আধুনিক। সঞ্জনগড়ের সন্মুপে ফতে সাগর আকাশের নীল ছায়া বুকে ধরে স্থির হোয়ে পড়ে আছে ; আর তার পশ্চাতে যত দূর চোথ যায়—সমুদ্রের বড় বড় চেউয়ের মতন পাহাড়ের পর পাহাড়—নির্ব্বাক নিশ্চল—ইতিহাসের মৌন দাক্ষীরূপে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের কাছে ভাল দূরবীণ ছিল। এইথান থেকে সেই দূরবীণ দিয়ে অনেক দূরে হ্রদ ও রাজপ্রাসাদ পরিষ্কার দেখা যেতে লাগল।

> আমরা একদিন একলিকের মন্দির দেখতে গিরেছিলুম।
> একলিকই হলেন মেবার রাজ্যের আসল মালিক। বাপ্পারাও
> থেকে বর্ত্তমান মহারাণা ফতে সিং পর্যান্ত সকলেই তাঁরই
> সেবক ও প্রতিনিধিরূপে রাজ্য শাসন করেছেন এবং
> কর্মছেন। উদরপুর শহর থেকে তেরো মাইল দ্রে পাহাড়ের

от вы выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при выправнительный при কোলে একটি বড়ী জীবৈর মধ্যে একলিকজীর স্থূলির স্থাপিত। থামের নাম একলিলপুর। মহাদেবের বাসস্থান বলে কেউ কেউ স্থানটীকে আদর কোরে কৈলাসপুর বলে থাকেন। সেথানে যাবার জক্ত টাক্ষা ও মোটর ভাঁড়া পাুওয়া মায়। আমরা টাঙ্গায় গিয়েছিলুম। আগে পাহাড়ের পাদমূল ও উপত্যকার ভেতঁর দিয়ে মন্দিরে যাবার রান্ডা ছিল ; কিন্তু সে রীস্তা অত্যন্ত লম্বা ও মন্দিরে পৌছতে দেরী হোতো বলে' পঞ্চাশ ষাট বছর হোলো পাহাড়ের ওপর দিয়ে নতুন রাস্তা তৈরি হয়েছে।

একলিঙ্গজীর মন্দির শাদা পাথরে তৈরি। বেশী উচু নয়। ভুবনে্শ্বর, কোনার্ক বা দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলি যাঁরা দেখেছেন, তাঁদের কাছে এ মন্দির চোখেই ধরবে না। মন্দিরের চৌহদ্দির মধ্যে মীরাবাইয়ের নামে একটি বিষ্ণুমন্দির ,আছে। এই মন্দিরটীর বিগ্রহের অবস্থা দেখলে মনে হয় **না** যে এথানে পূজো হয়। রত্নবেদী পর্যান্ত পায়রার বিষ্ঠায় পরিপূর্ণ। মীরা বাইরের মন্দিরের গায়ে অনেক মূর্ত্তি খোদিত আছে। হুই একটি যুগলাৰ্দ্ধ মূৰ্ত্তিও চোথে পড়ল। অনেকগুলি মূর্ত্তি ভাঙা। মুসলমানদের হাতে এ মন্দিরও লাঞ্ছিত रुप्तरह् ।

খাস একলিঙ্গজীর মন্দিরের সন্মুখে একটি বড় পিতলের বুষ বসান আছে। বুষটি ফাঁপা, কিন্তু গঠন অতি স্থন্দর। একলিন্স বিগ্রহ কাল পাথরের মুখলিন্স,—তাতে সোনার সাপ জড়ান ; আরও অনেক সোনার গহনা এদিক-ওদিকে লাগান আছৈ। .মন্দিরের ভিতরে গর্ভ-মৃহের ঠ্বিক সম্মুথেই একটা যায়গায় পাঁচ দশ মিনিট অস্তরই গান হচ্ছে। ু গানের সঙ্গত সেতার ও ঢোল। দূরে এক যায়গায় দরদম সানাই পোঁ পোঁ করছে। মন্দিরের ভেতরে ব্রাহ্মণ ও রাজপুত ছাড়া অন্ত কারুকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। গর্ভ-গূহের এক পাশে একটা দরজা ফুটিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে দাঁড়িয়ে• প্রাক্ত জাতের লোকেরা ঠাকুরকে প্রণাম করে। শুন**নু**ম যে • শাদা নরনারীগণও এইখানে দাঁড়িয়ে ঠাকুর দর্শন করে। মন্দিরের পাশেই একটা উঁচু পাহাড়ের কুড়োর একটি মঠ আছে। মহারাণা যথন মন্দিরে আসেন, তথন তিনি নিজেই পূজো করেন।

একলিলের মন্দিরের চেয়ে সেথানে যাতায়াতের পথটাই আমার বেশী ভাল লেগেছিল। • জব্দলমর পাহাড়ের ভেতর

मिस মৃরে মৃরে রাস্তা। একপাশে উচু পাহাড় স্বার এক পাঝে পাহাড়ে ঢাল। এই দিকে জন্তল। ওপর থেকে নীচের পুরোনো রাস্থাটা মাঝে মাঝে দেখা যার। এক এক **ু** যায়গায় ত্রদিক থেকে ত্টো বড় বড় পাহাড় এসে মিশেছে। পাহাড়ের এই সন্ধমন্থলে বড় বড় দরজা বসান। মাঝে মাঝে রান্ডার ধারে প্রকাণ্ড জলাশয় ও গমের ক্ষেত দেখা যায়। কোনো কোনো পাহাড়ের চূড়ায় একটি মাক্র ভাঙ্গা মন্দির অতীতের একটু শ্বতি নিমে দাঁড়িমে<sup>®</sup>আছে। পাহাড়ের গামে ভীলদের গ্রাম। কালো পাথরে কোঁদা ভীল ছেলে মেয়েদের সরল সহাস্থ মুখ এখনো মনকে আঁকড়ে আছে।

কিছু দিন আগে আমাদের দেশের একজন বি্থাত লোক পত্রাস্তবে উদয়পুর সমন্ধে একটি বিবরণ লির্থেছিলেন। তাঁর লেখা পড়ে ধারণা হয়েছিল যে, তিনি দেখানে কোনো নামজাদা গাইয়ের গাম শুন্তে গিয়েছিলেন। সেখানে গাইয়ে ও বাজিয়ের অনেক সন্ধান করেও, তুর্ভাগ্য বশতঃ ভাল গান বাজনা শুন্তে পাই নি। রাজ-সরকারের. ত্-একজন গাইয়ে বাজিয়ে আছেন বটে, কিন্তু সঙ্গীত অত্যস্ত মামূলী ধরণের। তা শোনবার জন্ম উদয়পুরি যাবার প্রয়োজন হয় না। সেথানে এক শ্রেণীর জ্বীলোক বাড়ী বাড়ী গান শুনিয়ে বেড়ায়। এরা প্রায়ই দলবদ্ধ হোয়ে ধোরে এবং তিনজনের কম এক দলে থাকে না। হারমোনিয়াম ও ঢোল কাপড়ে বেঁধে নিয়ে ঘূরে বেড়ায়। মেবারী ভাষায় এদের চুল্নী বলে। এরা অতাস্ত লজ্জাশীলা; অর্থাৎ সাধারণ হিন্দু মেরেদের চেয়ে এদের ঘোমুটার বহর বেশী। ঘোমটার ভেতর থেকেই দর-দম্ভর করে। দর ঠিক হো<mark>রে গেলে বসে'</mark> হারমোনিয়াম ও ঢোলের ঘোমটা খুলে ফেলে গান-বাজনী স্থক্ত করে। নিজেদের মূথের ঘোমটা যেমন তেমনই থাকে। মধ্যে মধ্যে যখন লম্বা তাল ছাড়বার দরকার হয়, তখন চট্ কোরে মুখটা অন্তদিকে ফিরিরে ঘোম্টা একটু ফাঁক কোরে তাল ছাড়ে। শেষ হোরে গেলেই ঘোমটা ফেলে আবার হারমোনিয়ামের দিকে মুখ ফেরায়। সে এক মজার দৃষ্য ! এদের মধ্যে ঘু একজনের মুখ হঠাৎ দেখে ফেলেছি; কিন্তু দেখেই মনে হয়েছে যে, ঘোমটাতেই তাদের মানায় ভাল। চুল্নীদের মধ্যে কৃষ্ণির কার্নর কণ্ঠস্বর অতি মধুর। উপযুক্ত শিক্ষা ও সাধনা থাকলে তারা উচ্চশ্রেণীর গাইরে হোতে পারত। আসল মেবারী গান এদের কাছে শুন্ত পাওরা যার।

মেবারের নিজম্ব কোনো নাচ নেই। থাকলেও ভা দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয় নি। এক দিন যুবরাজ স্মামাদের জন্ম জগমন্দির প্রাসাদে নাচের করেছিলেন। নিজ প্রাসাদের সন্মুখে জলের ওপরে একটা বড় খেত পাথরের ঘরে নাচের মজলিস বসল। রাজকীয় ব্যাপার, রাজকীয় সমারোহে পূর্ণ। কিন্তু আসল নাচিয়েদের চেহারা দেখে আমাদের চকুস্থির ৷ স্থন্দর অঞ্চ-সোষ্ঠ্য—নৃত্যের যা প্রধান জিনিস—তা তো দুরের কথা, সে অঙ্গের কোনো সোষ্ঠবই নেই। কোনোটী মোটা, পা ছটি ঠিক তালগাছের মতন, কোনোটীর পা আবার ঝাঁটার কাঠির মতন—এই সব দেহে বহুমূক্য পায়জামা, ঘাঘরা, ওড়না ইত্যাদি পরে যথন তারা নৃত্য স্থব্ধ করলে, তথন স্থব্দর ও বীভংগে মিলে একটা অদ্ভূত রুসের হৃষ্টি হোলো। এই সব নাচিয়ে মেবার রাজ-সরকাব নাকি অনেক সন্ধান কোরে যোগাড় করেছেন। এরা সরকার থেকে রীতিমত মাইনে পায়।

মেবারের বর্তমান বাজপুতদের দেখলে মনে হয় না যে, এরাই রাণা দল, ভীম সিং, প্রতাপ সিং, জ্বমল্ল বা বাদলের ছাত। কিন্তু সেগানকার ঘোড়া দেখলে চৈতকের কার্য্য-কলাপ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই থাকে না। বর্ত্তমান মেবারে তাদের পূর্ব্বপুরুষের একমাত্র চৈতকের বংশধরেরাই খানদানি বন্ধায় রেখেছে। সেখানে ঘোড়ার রেওয়াজ খুব বেশী; আর সে ঘোড়া দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। বিলিতী জিন সেখানে চলে না, তিন চারটি গদি দেওয়া দেশা জিনই সচরাচর চলে। ঘোড়ারা পুল্কী চালে চলতে জানে না-

একেবারে চার পা তুলে ছোটে। পাঁচ**নক্**রের ছেলে থেকে আরম্ভ করে <sup>প্</sup>অতি বুরু পর্যন্ত বেগড়ার চড়ে। রাণার অখশালায় অনেকগুলি আসল আরবী যোড়া আছে। ঘোড়ায় চড়বার সময়ও মেবারীরা তলোরার ছাড়ে না—সেটা সেই গদির নীচে গোলা থাকে। মেবারের পুরাতন কাহিনীতে নারীদের ঘোড়ায় চড়ার কথা আছে ; কিন্তু সদরে কি মফস্বলে ভদ্র কি অভদ্র কোনো নারীকেই ঘোড়ায় চড়তেও (मिथि नि।

মেবারীরা নিজের দেশের ইতিহাস সহয়ে অত্যন্ত ছ-চারজন ভাট এখনো তাদের পুরাতন গৌরবের কাহিনীগুলিকে কোনো রকমে বাচিয়ে রেখেছে; কিন্তু অচিরেই যে সব বিশ্বতির অতল তলে ডুবে থাবে তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। মীরা বাইয়ের দোঁহা ও তাঁর গান সংগ্রহ কববার অনেক চেষ্টা কোরেও উদয়পুরে তা পাই নি। হলদীঘাট রণক্ষেত্র দেখা তো দুরের কথা, ঐ নামে মেবার রাজ্যে যে কোনো স্থান আছে, মে কথা গাঁজারকরা আধ্জন সহরবাসীও জানে না। আমরা প্রায় পনেরো দিন চেষ্টা কোরে ভবে হলদীগাট যাবার পথের সন্ধান পেয়েছিলুম। শুনলম যে সে স্থান এখন জন্মলে পরিপূর্ণ। মাঝে মাঝে ছ-একজন বাঙালী এসে ঐ নামের একটা স্থানের সন্ধান করে। অর্থবায় ও পথের ক্লেশকে অগ্রাহ্ম কোরে তারা হলদীঘাট দেখতে যায়। আমরা যাবার কিছু দিন আগেই একজন वाकाली পরিবাজক হলদীঘাটে গিয়েছিলেন বলে अनम्ম।

ক্রমশ:

### কবির কপাল

এস, ওয়াজেদ আলি বি-এ, এল্এল্-বি (কাণ্টাব)

আবেদ যখন জানতে পারলে তার কনির্দ্ত মালেক উট চরাতে গিয়ে পাৰ ছেড়ে বনি ইহইয়া কবিলার ছোকরাদের কাছে কবিতা পড়ছিল, আর সেই স্থযোগে তাদের চিরশক্র বনি কামেনের লোকেরা সমস্ত উটগুলোকে তাড়িরে নিয়ে গেছে, সে তার মনের আগুন আর চেপে রাথতে পারলে না। এর জন্ম অবশ্য তার দোষও দেওয়া যার না। রোজ কিছু মালেককে উট চরাতে হতো না।

এক দিন অন্তর আবেদকেও চরাতে হতো। আর সে যখন চরাতো তখন একটা উটও কারও চুরি করবার সাধ্য ছিল না। সমস্ত দিন সে অন্ত্র-শস্ত্র নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে পালের চারি দিকে পাহারা দিয়ে বেড়াতো। পাল ছেড়ে ভূলেও কোথাও যেতো না। হাজার চেষ্টা সম্বেও শক্ররা তার হাত থেকে উট চুরির কোন স্থযোগই পেতো না।

পালের দেগা ভারত ভারত দিন মালেকের হাতে

পড়তো, সে দিন কিন্তু একটা-না-একটা •ুহুৰ্ফীনা ঘটভোই°। আর তা ঘটতো মালেকেরই দোষে। পালের কথা সে একেবারেই ভাবতো না। উটগুলোকে তাদের অদৃষ্টের হাতে ছেড়ে সে, প্রতিবেণী কবিলার যত অকালপক নিম্বর্মা ছেলে ছিল, তাদের কাছে কবিতা লিখে, গান গেয়ে বেড়াতো; স্পার তাদের সঙ্গে মিলে শরাব থেয়ে হটুগোল করতো। স্থােগ পেলে কুরঙ্গ-নয়না মরু-স্থন্দরীর দঙ্গে প্রেমের অভিসার করতেও দে ক্রোন রকম দ্বিধা করতো না। ফলে তার হাত থেকে রোজই উট চরি যেতো। আবেদ একটু চাপা স্বভাবের লোক ছিল। মনে মনে খুব চটলেও মুথে সে বড় বেশী কিছু বলতো না। এবার যথন এক সঙ্গে এক পাল উট চুরি গেল, তথন আর আবেদ তার রাগ চেপে রাথতে পারলে না।

বেশ চড়া গলায় সে মালেককে কাছে ডাকলে। লজ্জিত কুইত মালেক তার সামনে এগে দাড়ালো। ক্রোধ কম্পিত দৃষ্টিতে মালেকের আপাদমন্তক নিরীক্ষণ করে আবেদ বললৈ, "পালের আজ থবর কি ?"

মালেক বললে, "বনি কায়েদের সেই শয়তানেরা আজ পালের উটগুলোকে চুরি করে নিয়ে গেছে।"

'মাবেদ বললে, "এখন কি করা হবে ?"

মালেক একটু তাচ্ছল্যের ভাব দেখিয়ে বল্লে, · · "তার আর ভাবনা কি? বনি কায়েদের দঙ্গে লড়াই করা যাবে।" \_তা্র পর সদর্পে খাপ থেকে তল্ওয়ার বার করে বল্লে, "আমার এই তলোয়ারের সাম্নে দাড়াতে পারে, এমন সাধ্য কি ঐ চোরেদের আছে? ওদের মাথাগুলোঁ ওদের ঘাড় ্থেকে মাটিতে নামিয়ে ত্তে আমি ছাড়বো। আমাদের উট তো ফিরিয়ে আনবোই, তাছাড়া ঐ শয়তানদের উঠগুলোও ওদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে আসবো। দেখবো, কে আমায় বাধা দেয়।"

মালেকের এই অয়োক্তিক আন্দালন দেখে আবেদ আগুন-লাগা বারুদের স্তুপের মত জলে উঠলো। মালেকের প্রতি তার চোথের জলস্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সে বললে,— "এত দিন তোমায় মাহুষ বলে মনে করে∙আমি মস্ত একটা ভূল করেছিলুম মালেক,—তুমি মান্ত্র্য নও, তুমি ঠ্রুছ একটা জান্ওয়ার।…না, না, তুমি জান্ওয়ার নও !। তা হলে তো

মাসুষও নৃও, জান্ওরারও নও। তুমি হচ্ছ মন্ত বড় একটা নিলজ্জ, নিক্ষা পাগল। তা ছাড়া তুমি আর কিছুই নও। আরে হতভাগা, বনি কায়েসের সঙ্গে লড়াই করবার কি এই সময় 🎖 ে এই সে দিন ওদের মিত্র কবিলা বনি তোফেলের লোকেরা এনে আমেরার চারণ-কেত্রে ডেরা করেছে।° এখন লড়াই হলে তারাও কায়েসদের সঙ্গে যোগ দেবে। তোমার মত পাগলের কথা শুনলে আমাদের অন্তিম্ব পর্য্যন্ত আরব দেশ থেকে লোপ পাবে।"

> মালেক বললে, "ভাই সাহেব, আপনার বুকে সাহসের মাত্রাটা একটু কম, তাই আপনি অত শঙ্কিও হচ্ছেন। আমি অমন ছটো ছেড়ে দশটা কবিলারও কোন পরোয়া করিনা। এক পাল ভৈড়ার মঙ্গে আর এক পাল ভেড়া যোগ দিলে কি তাতে সিংহের মনে ত্রাদের সঞ্চার হয় ? আপনাকে কোন বিপদের মধ্যে যেতে হবে না, আপনি চুপ করে ঘরে বসে থাকুন। আমি একাই আমার এই • বিশ্বাসী তলওয়ারের সাহায্যে বনি কান্নেস আর বনি তোফেলের দফা রফা করে দেবো। বীর কেমন করে ল্<u>ডাই</u> করে, আারব একবার অবাক হয়ে তা দেখবে।"

উত্তেজিত আবেদ কনিষ্ঠের এই প্রলাপে ধৈর্য্য হারিয়ে চীৎকার করে উঠলো,—"মালেক, তুঁমি এথান থেকে দুর হও। তোমার মত বেহায়া পাগলের আমাদের কোন দরকার নাই। এক পাল উট হারিমে কোথায় তোমার অমুতাপ হবে, তা না, সেটা নিম্নে তুমি আন্দালন করতেও. লজ্জাকর না। কেবল তো আক্ষালন নয়! আমি হচ্ছি বড় ভাই, তোমার বোজর্গ। কবিলার সন্দার সামিত আমার সামনে সকলে মাথা হেঁট করে চলে। আর তুমি আৰু আমার মুথের উপর অপমান করতে কোন সঙ্কোচ বোধ করলে না! কাসেম, তোমার মত লোক কবিলায় থাকলে এখানকার বাতাস পর্যান্ত দূষিত হরে উঠবে। যাও—আঙ্কই তুমি এথান থেকে বিদায় হও। তোমাকে আমাদের আর কোন প্ৰয়োজন নাই।"

তর্কের উত্তেজনার মালেকেরও মাথা গরম হরে উঠেছিল। ছিধা মাত্র না করে সে উত্তর দিলে,—"কিছু পদ্**ও**লা নেই ভাই সাঁহেব, এই আমি চরুম। আমি হচ্ছি একজন মাঁহুৰ। আমার মনে দয়া মমতা, ক্লেহ ভালবাসা আছে। তা ছাড়া তোমার কাছ থেকে অনেক কার্যপাওরা থৈতো। তুমি সামি হচ্ছি তোমার ভাই। আমার আর তোমার শিরার

একই রক্ত প্রবাহিত। একই মারের গর্ভ থেকে আমরা পৃথিবীতে এসেছি, একই বাপের ঔরসে আমাদের জন্ম। তা সংৰও তুমি কিনা কতকগুলো গুণ্ডকে আমার চেয়ে বেশী মূল্যবান মনে করলে! এতই নীচ ভোমার মন! তোমার মত হীন প্রকৃতির লোকের সঙ্গে থাকাও লজ্জাকর ! নীরস, শুদ্ধ-হাদর রূপণ তুমি! আমার প্রতিভার মূল্য তুমি কি বুঝবে ? আমার প্রতিভার মূল্য বুঝবে আরবের সেই রসজ্ঞ ক্রিরা, আমার গান যাদের মোহিত করেছে। আমার মহত্ত্বের কথা তুমি কি জানবে ? আমার মহত্ত্বের কথা জানে মরুভূমির দেই আর্ত্ত লোকেরা, আমার এই তীক্ষ অসি দস্তা-তন্তরের হাত থেকে যাদের উদ্ধার করেছে! আমার মহন্তবের গৌরব তুমি কি অহুভব করবে? সে গৌরব অমুভব করে দেই গেজাল-নয়না তকণীরা---মানার প্রেমের অমৃত পান করে যারা ধন্ত হরেছে; যারা গুণী, যারা मत्रनो, याता त्रिक, याता প্রেমিক, याता সৌন্দর্য্য-পিপাদী, তারাই আমার মূল্য বোঝে। আমার মূল্য বোঝা তোমার কাজ নয়। তোমার মুথ দিয়ে ভূলেও কখনও কবিতার একটী পদও বের হয় নি ! আমার ভাবুকতার কথা তুমি জানবে না। জীবনে কথনও আর্ত্তের ক্রন্দনে তোমার তলওয়ার খাপ থেকে ধাফিয়ে ওঠে নি ! সামার এই দরদী হৃদরের কথা তুমি :বু/বে না। নারীর সৌন্দর্য্য কখনও তোমার মনে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্যেরও সৃষ্টি করে নি! আমার অন্তরের জালা তুমি বুঝবে না। ওসব হচ্ছে তোমার অতীত, আর তুমিও তাদের মতীত ! তুমি উট চরাও, উটের হুধ বিক্রি কর, আর তা থেকে যা পরসা পাও, তাই দিয়ে নৃতন উট ধরিদ কর। এই হচ্ছে তোমার পেশা, এই হচ্ছে ভোমার স্বপ্ন আর সাধনা, আর এতেই হচ্ছে তোমার জীবনের সিদ্ধি। আলা তোমার এই কাযের জক্তই সৃষ্টি করেছেন, অক্ত কাষের জক্ত করেন নি ৷ তুমি মাটির মাসুষ, মাটিতেই থাক। আমার কথা তুমি কি বুঝবে, বল! কামি জন্মেছি অক্ত কাষের জক্ত ! · · আমি জন্মেছি আমার এই তীক্ষ তল্ওরার নিয়ে মরুপ্রাম্ভরে বিচরণ করবার জন্ত, পশুরাজ সিংহ যেমন তার তীক্ষ্ব নথর নিম্নে সেখানে বিচরণ করে... নির্ভীক মনে, নিশ্চিম্ভ প্রাণে! বেখানে বিপদ সেখানেই আমি হাজির। বিহাৎ যেমন আকাশের মেঘমালাকে বিদীর্ণ করে, আমার এই তীক্ষ অসিও তেমনি বিপদের খন-

ন্টাকে অবাঠে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দের। আর্ত্তের আমি সহায়, বিপদ্ধের আমি বন্ধু। আমি জ্বন্ধেছি কবিছের জম্ম, বীরত্বের গৌরব কীর্ত্তন করবার জম্ম, স্থন্দরীর রপের মাধুর্য্য ভাষার ঝঙ্কারে মাতুষের অন্তরে তরজায়িত করবার জন্ত ৷ যে-দে কাষের জন্ত আমার জন্ম হয় নি ! আরবের মহিমার ইতিহাস মান্তবের মনে কে জাগিরে রেপেছে? আমার দারাই সে কায হয়েছে, তোমার দারা হয় নি! হামজা এবং আলি, থালেদ এবং অমরুর শ্বতিকে আমিই চিরশ্বরণীয় করেছি, তুমি কর নি! হাতেমের বদান্ততা আজু আমার প্রতিভার বলেই আরবের শিবিরে শিবিরে কীর্ত্তিত হচ্ছে, তোমার প্রতিভার বলে তা হয় নি। মজমুর স্বর্গীয় প্রেম, লাইলীর লাবণ্যের অভূলনীয় গৌরব কে আৰু মনে রাথতো, যদি আমি আমার লেখনীর অমৃতে তাদের অমর করে না রাথতুম। সে কায আবেদ, তুমি করতে পারতে না। আলা আমাকে ধনী করেন নি, সে তাঁর ইচ্ছা। ইচ্ছা করলে তিনি আমায় কারুণের চেয়েও ধনী করতে পারতেন, সোলেমানের চেয়েও ঐশ্বর্যশালী করতে পারতেন, সেকেন্দারের চেয়েও ক্ষমতাবান্ করতে পারতেন! তিনি তা ইচ্ছা করেন নি ৷ তাই আমি গরিব, সম্পদহীন, হুর্বল। আলা অজ্ঞ নন। যা তিনি করেছেন, তা ভালই তাঁর বিধানের সঙ্গে ঝগড়া করার অভ্যাস তোমার থাকতে পারে, আমার নাই! তোমার মাথা नामात्कत्र मिक्कात्र-- मर्काक्कण नल श्राहे चाहि। क्युक, स्वयंज, নকল কোন রোজাই (উপবাসত্রত) কথনও তোমায় বাদ দিতে দেখলুম না। সারাদিন ওসবিহ (মালা) হাতে করে তুমি থোদার নাম জ্বপ করছ। লোক তোমায় দেখে মনে করে তুমি একটি ওলি কিম্বা আওলিয়া। বাইরের চমক তোমার মুখেষ্ট। তোমার অন্তর কিন্তু ঢোলের মতই শৃক্ত। একটা উট হারালে মাতৃহারা মেষ-শিশুর মত করুণ স্থরে কাঁদতে তুমি ছাড় না। সামাক্ত কিছু বিপদপাত হলে তুমি তোমার ধর্ম-কর্ম দব ভূলে তোমার নিকটতম আত্মীয়কে অকথ্য ভাষায় গালি দিতে লজ্জা বোধ কর না। ধার্ম্মিকপ্রবর! তোমার আল্লার উপর বিখাস তথন কোথায় চলে যার ! আমি নামাঞ্চও পড়ি না, আর রোজাও রাখি না। আর ইয়াকুতের মত উচ্চল, ভাবে ভরপুর আঙ্গুরের উচ্ছাসিত রসর্বে<sup>ন</sup>ও আর্মি তাচ্ছিল্যও করি না। স্থলরী রমণী



মধুভাও

নাম্বর্গাল ক্রি বিশ্ব করে নিজের অন্ধৃষ্ণীর গর্ভের করে ফ্লেলে। একটা নিখাস ফেলে অস্ট্ররে সে বল্লে,— ভিতর আশ্রম নাও; আর আমি তাদের সেনিয়ের স্বর্গীয় ছটা দেখে আনন্দে বিভোর হই! তাদের কাছ থেকে পালাবার থেরাল আমার স্বপ্নেও আসে না। আমার ব্যবহার দেখে তুমি মনে কর, আমি নিশ্চরই একজন মহাপাপী: নরক ছাঁড়া অন্ত কোথাও আমার স্থান হবে না। ধার্মিক আমি না হতে পারি, কিন্তু তাতে কিছু আসে বায় না। আলা যথন পরীকাছলে কোন বিপদ আমার জন্ত পাঠিয়ে দেন, অমি তো তখন তোমার মত বাাকুল আর অধীর হই না। আল্লা যথন তাঁর বিধের মঙ্গলের জন্ম,---মঙ্গল ছাড়া তিনি তো কিছু চানু না,—আমার কোন ক্ষতি করিয়ে দেন, আমি ভোঁ তথন তাঁর বিধানের বিরুদ্ধে তোমার মত ক্রন্দনের করুণ প্রতিবাদ তুলি না! কবিলার ছেলে-মেয়েরা যথন একট আনন্দ-উৎস্ব করতে চায়, তথন তাদের স্থ দৈবার জন্ম পালের পুষ্টতম উটটিকে জবেহ করতে (বলি দিতে ) আমি তো তোমার মত কুঠা দেখাই না ় তোমার মধ্যে যদি অন্তভৃতি থাকতো তা'হলে, প্রকৃত ধার্মিক কে, আর কে নয়, ভূমি তা অনায়াদে বুঝতে ৷ সে . অমুভূতি কিন্তু আল্লা তোমায় দেন নি ় তোমাকে বোঝাবার চেষ্টা, পাথরকে বোঝাবাব চেষ্টাব মতই নিফল। সে চেষ্টা আমি করবো না। তোমাব উটগুলোকে তৃমি আমার চেয়ে বেনী মূল্যবান বলে মনে করলে ! সোব্ছান আলা ! সোব্ছান আলা ! আমি এখন চল্লম। আব আমার দেখা পাবে না। তবে একটা কথা. তোমায় বলে যাচ্ছি, মূনে রেখো। যে মহিমময় আলা আমায় আমার প্রতিভা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন. তিনি সেই প্রতিভাকে কথনও নষ্ট হতে দেবেন না। <del>আ</del>মার সংস্থান তিনি কোন না কোন উপায়ে করবেনই করবেন। তোমার উটের ক্ষতির বিষয় তুমি নিশ্চিম্ভ থাকো। তুমি যত উট হারিয়েছ, তার ত্তুণ উট শীঘ্রই আমি তোমায় পাঠিয়ে দেবো।"

. আবেদ চিত্রার্পিতের স্থায় দাঁড়িয়ে মালেকের কথা কথা শেষে কোন উত্তরের অপেক্ষানা করেই মালেক তামু থেকে বেরিয়ে পড়লো। আবেদের তথন সংজ্ঞা ফিরে এলো। সে ভাবলে, মালেক গেল কোথায় ? চিস্তাদ্বিত মনে শিবিরের বাইরে এসে সে দেখলে, মালেক তার প্রিয় ঘোড়াটী চড়ে ক্রতগতিতে মরুপ্রাস্তর অতিক্রম করে চলেছে! ক্রোধ, ক্লোভ আর অভিমান অরবেদের মনট্বেও অভিভৃত

করে ফ্লেলে। একটা নিশ্বাস ফেলে অস্ফুটন্বরে সে বল্লে,— • "যাক, জ্বাহান্নমে যাক্।"

( \ \ )

শিবির থেকে যথেষ্ঠ দূরে এসে মালেক অশ্বের বেগ একটু সংযত করে নিলে। ধীরে ধীরে সেই মরুপ্রান্তর দিয়ে চলতে চলতে সে নিজের জাবনের কথা ভাবতে গার্গলো। ভাবার কারণও যথেষ্ট ছিল, আর বিষয়ও যথেষ্ট ছিল।

বড় ভাই আবেদের সঙ্গে ঝগড়া করে তাকে লম্বা-চওড়া বক্ততা শোনানো এক কথা, আর জীবনের সমস্ত বেষ্টনীর সংস্রব ত্যাগ করে একটা সম্পূর্ণ অভিনব জীবন আরম্ভ করা আর এক কথা! মালেকের অনেক প্রতিপত্তিশালী কর্বান্ধব এবং আত্মীয়ম্বজন ছিলেন,—তাঁদের কাছে গেলে তাঁরা আদরেই তাকে গ্রহণ করতেন। মালেকের উদ্ধন্ত প্রকৃতি কিন্তু সে পথ অবলম্বন করতে কোন মতেই রাজী হল না। কোন নৃতন জগতে, নৃতন বেষ্টনীর মধ্যে জীবনটাকে অভিনব ভাবে প্রকাশ করবার জন্ম তার প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠলো।

মালেক ভাবতে লাগলো,—অরসিক আবেদের মুখ আর দেখবোনা। যত শীঘ্র পারি, তার শ্বানা উটের ক্ষতিপূরণ দিয়ে নিজেকে তার হাত থেকে চিরকালের জন্ম মুক্ত করবো। আর তার পর আমার এই মুক্ত জীবনটীকে প্রকৃত একজন মান্তবের মত একবার উপভোগ করবো। লোক আমায় দেখে বলবে, হাঁ, মালেক একজন মান্তব বটে। জীবনটা কেমন করে ভোগ করতে হয়, তা দে জানে ! মাতুষ কিছু অমর নয়। মরণ যথন আসবে, তথন আবৈদকেও যেতে ' হবে, আর আমাকেও যেতে হবে। আমার শরীর যে মাটীতে মিশবে, ওর শরীরও ঠিক সেই মাটিতেই মিশবে। <sup>মারকার</sup> আগে কিন্তু আমি এই জীবনটা একবার উপভোগ করে যাব; ঐ বথিলের মত দূর থেকে ভয়ে ভয়ে তার অপরূপ • ঐশ্বর্য্য কেবল চোথ দিয়ে দেখেই বিদায় নেবো না। জীবনকে প্রাণের সঙ্গে ভোগ করবার জক্তই আমরা জন্মছি। তা যদি না করতে পারি, তাঁ'হলে কররেও আমি শান্তি পারে। না! সেই আলোকহীন আবাসেও অনুশোচনার বৃশ্চিক আমার সংপিও দংশন করে আমার বলতে থাকবে,---হতভাগা, অমন একটা স্থযোগ পেলি, আর হেলার সেটাকে খোরালি ৷ তোর যে নরকেও স্থান হবে নাশু না, না, তা হতে পারে না! কিছুতেই আমি তা হতে দেবো না! আর

миниминичникования приничникования приничникования приничникования приничникования приничникования приничников В приничникования приничникования приничникования приничникования приничникования приничникования приничникова কিছু করি আর না করি, জীবনের লাল আঙুরের ফেণিল শরাবটা প্রাণ ভরে একবার পান করবোই করবো,। এই ইয়াকুতি আবেহায়াত থেকে নিজেকে বঞ্চিত হতে দেবো না।

কিন্তু, এখন যাই কোথায়! কোথা থেকে জীবনের থেলা আবার নৃতন করে আরম্ভ করি! মাতামহ শেখ হোদেনের কাছে গেলে অবশ্য তিনি সাদরে আমায় গ্রহণ করবেন। বন্ধু হারেসও আমায় পেলে আনন্দে মেতে উঠবে। আমার স্থথের জক্ত দে 'দব করবে। কিন্তু না, আমি কারও কাছে যাবো না! আমি কারও আশ্রয় চাইবো না। আমার আশ্রয় হচ্চে আমার এই তীক্ষ তলওয়ার, আর আশ্রম হচে আমার অতুলনীয় প্রতিভা। এই তুই অমোঘ অন্ত্রই আমার জক্ত পথ সাফ্ করবে। এরাই আমাকে অতুল বিভবের অধিকারী করবে। এরাই আমাকে আরবের আমীর করবে। এদের সাহাথ্যেই আমি পৃথিবীর রাজা ছবো। লোক বিক্ষারিত দৃষ্টিতে তথন আমার দিকে চেয়ে থাকনে। রূপণ আবেদ তগন "আমার ছোট ভাই" "আমার ছোট ভাই" বলে আমার অন্তগ্রহ ভিক্ষা করবে। হা, হা, म এक मिन.ब्दर वर्षे !

ভবিষ্যৎ গৌরবের কল্পনায় উত্তেজিত হয়ে মালেক ঘোড়ার পেটের নীচে গোড়ালি দিয়ে সজোরে আঘাত করলে। তেঙ্গী বোড়া বায়ুবেগে মরুপ্রান্তর অতিক্রম করে চললো। কল্পকুশল মালেক তথন কল্পনায় নিজেকে এক প্রবল পরাক্রান্ত দস্যদলের সন্দাররূপে দেখতে পেলে। কোষ থেকে অসি নিকাষিত করে তার কাল্পনিক শত্রুদের বিরুদ্ধে সেটী বেগে সঞ্চালন করতে করতে সে বলতে লাগলো, "ঠিক কথা। অ্যামি হব দস্থাদের সন্দার! আরবের যত নামজাদা ডাকাত আছে, সকলকে আমার দলে আনবো। জাহান্নামী বনি কায়েদ্দের সমস্ত উট জবরদন্তি কেড়ে নেবো। পালি বনি কারেদ কেন—" হঠাৎ সামনের দিকে মালেকের দৃষ্টি পড়লো। সে দেখলে, তার অস্তরক বন্ধু হারেস ভার দিকে ঘোড়া চালিয়ে আসছে। ঘোড়ার জিন থেকে কতক-গুলো ছোটবড় পাখী ঝুলছে, আর হারেদের পৃষ্ঠদেশে তার ধহুর্বাণ বিলম্বিত রয়েছে।

দ্র থেকেই হারেদ "আহলান্" "আহ্লান্" বলে চীৎকার করে উঠলো। কাসেম একটু কুটিভ হয়ে খোড়া থামিয়ে সেখানে দাঁড়ালো। হাসতে হাসতে নিকটে এসে

জিজ্ঞাসা ব্রলে, "কার বিরুদ্ধে স্থানী নির্দ্ধয়ভাবে তল্ওরার চালাচ্ছিলে দোঁত ? কোনো র্শমন তো দেখতে পাচ্ছি না।"

লজ্জার কাসেমের মুখ লাল হয়ে উঠলো। তাড়াতাডি ত্ল্ওয়ারটী থাপের ভিতর পূরে জোর করে মুখে একটু হাসি এনে সে বললে,---'তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে দোন্ত, চল আন্তে আন্তে, বলচি।"

"বটে, আচ্ছা চল" বলে হারেস অগ্রসর হলো। কাসেমও তার পাশাপাশি চলতে লাগলো। নিজের চিন্তাকে একট্ট গুছিয়ে নিয়ে কাদেম বল্লে,—''আবেদের সঁকে আমার থুব একটা ঝগড়া হয়ে গেছে। আমি কবিলা ত্যাগ করে চলেছি।"

উषिध कर्छ शास्त्रम तलाल,—"रम कि कथा, रमान्छ? এমন কি গুরুতর ঘটনা ঘটেছে, যার জন্য পিতৃপিতামহদের কবিলা তোমায় ছাড়তে হচ্ছে ?"

''শোন, সব বলছি।'' বলে কাদেম তাব স্বাভাবিক ওজম্বিনী ভাষায় হায়েদের কাছে ঝগড়ার কথা সব বলতে লাগলো। হারেমও উৎকর্ণ হয়ে মে সব শুনতে লাগলো। শেষে যথন কাসেম খুব গম্ভীরভাবে বললে যে সে একজন ডাকাতের সন্দার হবে সঙ্কল্প করেছে, তথন হারেস না ছেসে আর থাকতে পারলে না। হাসির বেগ একটু প্রশমিত হবার পর দে বললে,—''লোকে কবিদের পাগল বলে থাকে। আমার দে কথায় বিশ্বাস হতো না। আজ কিন্তু তোমার কথা শুনে আর তোমার কাণ্ড দেখে লোকের কথা যে ঠিক তা বৃঝতে পারলুম।"

কাসেম বিরক্ত হরে বললে,—''আমি যখন কায করে দেখিয়ে দেবো, তথন আর তুমি হাস্বে না "

ছই বন্ধু তথন হারেদের শিবিরের নিকটেই এসে পড়েছিল। ঘোড়া থামিয়ে স্মিতহান্তে হারেস বললে—"আচ্ছা দোন্ত, আপাতত: আমারই আতিপ্য স্বীকার কর। দম্যুগিরি ত্'চার দিন মূলতুবি রাখলে রাহি মোসাফেরদের তেমন বিশেষ কোন অস্থবিধা হবে না।" কাসেম গম্ভীর স্বন্ধে বললে,—''আমি কারও আশ্রয় নেবো না বলে সঙ্কল্ল করেছি। किमभ श्रामात्र त्य भरथ नित्त यात्र, त्महे भरथहे यात ।"

হারেস বললে,—''কিসমৎ তোমার আজ আমার এই কুটীরে নিয়ে এসেছে বলেই মনে কর! তা ছাড়া, আগামী পরত দিন আমির ইহইয়ার জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁর মহলে कविरामत्र এक मृत्रवात इरत । व्यात्रस्वत यञ नामकामा कवि

সব সেখানে আসবেং 🕨 তোমার কাছেও নিশ্য আমিরৈর দূত যাবে। সেই দরবারৈ ভোমায় হাজির ইতেই হবে। প্রতিযোগিতায় যদি কবিদের হারাতে পার তাহলে আর তোমায় দম্মাগিরি করতে হবে না।"

কবিষের প্রতিযোগিতার কথা শুনে কাসেম উত্তেজিত হয়ে উঠলো। লাফিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে বললে, ''ঠিক হয়েছে! আমার মঙ্গলের জন্মই আলা আজ তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটিয়েছেন। আমি এই কবির মজলিসে অবশ্রই যাব! দেখানে একবার দেখিয়ে দেবো যে, আমার মত কবি এই আরব দেশে নাই।"

হারেস সঙ্গেহ দৃষ্টিতে তার ভাবপ্রবণ বন্ধুটীর দিকে চেয়ে বললে, "তোসার দস্তাগিরির কথা সব যে ভূলে গেলে।"

লজ্জায় কাসেমের মুথ রক্তিম হয়ে উঠলো। ছই বন্ধু তথন যথাস্থানে তাদের ঘোড়া হুটাকে রেখে শিবিরে প্রবেশ করলে।

নির্দিষ্ট সময়ে তুই বন্ধু আমির ইহইয়ার দরবারে হাজির হলো। আমির ছিলেন হেজাজেব একটা ক্ষুদ্র জনপদের গালিক। তাঁর ইপ্টক-নিশ্মিত স্থন্দর বাড়ীটী মরুবাসী আরবের নিকট প্রাসাদ বলেই প্রতীয়মান হতো। তাঁর পালের উট এবং ভেড়ার সংখ্যা করা হৃষর হতো। লোকে তাঁকে হেন্সাজের অন্বিতীয় ধনী বলেই জানতো। তিনি যে কেবল অতুল সম্পদের অধিকারী ছিলেন তা নয়। তাঁর মনটীও ছিল অতি উচ্চ ধরণের। তা ছাড়া, কবিত্বের জক্তও <del>"তাঁর</del> বেশ একটু স্থগাতি ছিল। কবিদের তিনি বড় ভাল-বাসতেন; আর যথাসম্ভব তাদের সাহায্য করতে কোন ক্রটি করতেন না। প্রত্যেক বৎসর তাঁর জন্মতি<del>পিতে</del> তাঁর মহল-প্রাঙ্গণে কবিদের একটা বড় দরবার বসতো। সেই দরবারে আরবের বিখ্যাত কবিরা এসে প্রতিযোগিতা করতেন। যে কবির রচনা সর্বসাধারণের মন:পৃত হতো, আমির তাঁকে একশত উট পুরস্কার দিতেন।

প্রথামত এবারেও আমিরের প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে দরবার বদলো। আমির একটা ক্ষুদ্র অথচ দৌকুক্তপূর্ণ বক্তৃতায় উপস্থিত সকলের সম্বৰ্জনা করলেন। তার পর কবিতা-পাঠ আরম্ভ হলো। কোন কবি তাঁর মাশুকের সৌন্দর্যা বর্ণনায় শ্রোতৃবর্গকে মোহিত করলেন। কেউ তাঁর উটের্ট প্রশংসা-গীতিতে সভা-মগুপকে মুথবিত কুরে তুলগেন।

অভিজ্ঞাত কবি উদাত্ত কণ্ঠে তাঁর কুল-মহিমা কীর্ত্তন করতে লাগলেন। শ্রোতারা—"মরহক" রবে তাদের প্রিয় কবিদের উৎসাহিত করতে লাগলো। স্থানন্দে, উৎসাহে এবং উত্তে-জনার সভা সরগরম হরে উঠলো।

> আরবের খ্যাতনামা কবিরা একে একে তাঁদের রচনা পাঠ শেষ করলেন। ক্ষণেকের জন্ম পাঙ্গা নিন্তন্ধ হল। আমির তথন দর্শকনের লক্ষ্য করে বললেন, ''আপনাদের মধ্যে আর কেউ কবিতা পড়তে ইচ্ছা করেন ?" কালেমের ্বপাশ থেকে উঠে হারেস বললে, ''আইয়াহুল আমির 🕨 ( ছে আমির!) আমার ভরুণ বন্ধু কাসেম আজ এই দরবারে উপস্থিত আছেন। তাঁর নাম এখনো পর্যান্ত স্কলের পরিচিত হয় নি বটে, কিম্ব তিনি প্রকৃত্ই একজন সভাব-কবি। অমুমতি পেলে তিনি একটী কবিতা পড়তে পারেন।"

স্মিতহান্তে আমির বললেন, ''নে তো অতি উত্তম কথা ! তরুণ কবির প্রশংসা শুনে তার কবিতার রস গ্রহণের জন্ম আমার বিশেষ আগ্রহ হচ্ছে। আপনার বন্ধুকে ত্ববিতা পড়তে বলুন।"

সলজ্জ আরক্তিম মুখে যথন কাসেম কবিতা, পাঠের জ্ঞ সভায় দাঁড়ালো, সকলে অবাক্ হয়ে তথন তাকে দেখতে লাগলো। এই অজাতশাশ্র যুবককে আরবের শ্রেষ্ঠ কবিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা হ:সাহদ প্রকাশ কঁরতে দেখে লোকে বিশ্বরে স্তম্ভিত হয়ে গেল। কাসেমের সমস্ত মুথমণ্ডলে কিন্ত এক অপূর্ব্ব হ্যতি ছিল। আর তার অবয়ব থেকে একটা আত্ম-নির্ভরণীলতার ভাব অতি স্পষ্ট প্রকটিত হচ্ছিল। কেউ তাকে অবজ্ঞা কর্তে সাহস করলে না। উদগ্রীব হয়ে তার কবিতা শোনবার জন্ম সকলে তার দিকে চেয়ে রইল।

কাসেম উদ্ধৃত দৃষ্টিতে একবার সভার চারি দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে। তার পর আরবের চিরাচরিত রীতি মত ুসে তার মাশুকের প্রশংসা-স্বচক ছুই চারিটা পদ ধীরে ধীরে ুপড়তে লাগলো। প্রবীণ কবিরা স্মিতহাস্যে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন। মাগুকের প্রশংসায় তারা তো সিদ্ধহন্ত। তরুণ এই বালক তাঁদের সঙ্গে কি প্রতি-যোগিতা°করিবে। কাসেম তাদের অবাক্ত বিজ্ঞাপ লক্ষ্য করে, একটা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাদের দিকে চাইলে। সমস্ত দ্বিধা সমস্ত কুঁঠা তথন তার শরীর এবং মন এথকে স্থালিত হয়ে পড়লো। তার সেই রচনাটী হারেসের কাছে সে ছুঁড়ে

ফেলে দিলে। তার পর সোজা হয়ে বুক ফুলিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে সে দৃপ্ত কণ্ঠে, ওজম্বিনী ভাষার, অভিনব ছন্দে, অপ্রতিহত গতিতে তার নিজের গৌরবের ফথা, নিজের আশার কথা, নিজের আকাজ্ঞার কথা বলতে লাগলো। সে বললে, বংশ-গৌরবে সে কারও চেয়ে হীন নয়, কিছু বংশাবলী নিয়ে গর্ধা করাকে সে কাপুরুষের কাষ বলেই মনে করে। আরবের একাধিক কুরঙ্গনরনা স্থলরীকে সে তার মাশুক বলে গণ্য-করে, কিন্তু তাদের সৌন্দর্য্যের বর্ণনায় কালক্ষেপ করাকে দে লাম্পটা ছাড়া আর কিছু বলে মনে করে না। তার গর্ব্ব হচ্চে নিজেকে নিয়ে, তার,গৌরব হচ্চে নিজের ব্যক্তিত্ব নিয়ে, আর তার কবিত্বের সার্থকতা হচ্চে নিজের মহিমা কীর্ত্তনে। তার গর্বা হক্তে যে সে একজন মাতুষ, আল্লার প্রতিনিধি, বিশ্বের অভিজাত ! তার গর্বে হচেচ যে সে তল্ওয়ার চালাতে জানে হামজার মত, যে ভালবাসতে জানে মজ্জুর মত, নে কবিতা লিখতে জানে ইমরোল কারেসের মত। মহুস্তুত্ব ছাড়া মাহুষের গৌরব করবার কিছু নাই। আর সেই র্মন্ময়ত্বের গোরবই তার পক্ষে যথেষ্ট !

কাসেমের কণ্ঠন্বব উচ্চ থেকে উচ্চতর গ্রামে উঠতে লাগলো। তার মুখের দীপ্তি অন্তরের উত্তেজনার প্রথর থেকে গ্রথরতার হতে লাগলো। তার গর্মিত অঙ্গ-সঞ্চালনের ভঙ্গীতে এক দিগিজ্গী বীরের আত্মপ্রতায় এবং আত্মগোরব প্রকটিত হতে লাগলো। তার সেই প্রতিভা-উদ্ভাসিত; তেজোদৃপ্ত মৃত্তিটী তথন মহাস্থাত্বের একটী মৃর্ডিমান বিগ্রহের মত দেখাতে লাগলো।

কাদেমের উদ্ধৃত ভাব দেখে লোকে প্রথম তার উপর
একটু বিরক্ত হয়েছিল। ধীরে ধীরে সেই বিরক্তি কিন্তু
সহাতভূতিতে রূপাগুরিত হলো। প্রতিভার এই অভিনব,
অপরূপ প্রকাশ দেখে লোকে মুগ্ধ হয়ে গেল। "মরহবা"
"মরহবা" ধনিতে সভামগুপ মুখরিত হয়ে উঠলো। কাদেমের
সেই গর্মেদিরত, আত্মপ্রতায়দম্পন্ন, আত্ম-প্রকাশমান মৃত্তির
মধ্যে প্রত্যেক দর্শক তার নিজের নিগুড়তম আত্মার সন্ধান পেতে
লাগলো। তার দেই দৃপ্ত অঙ্গুলি-সঞ্চালনের অত্মসরণ করে
দিশিক্তিরে বহির্গত হবার জন্ম তাদের প্রাণ চঞ্চল হয়ে উঠলো।

কাদেম বনতে লাগলো, "এই বিশ্ব-চরাচরকে স্পষ্ট করে আলা চারিদিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। দেখলেন, পশ্বত তার বিপুল শরীব নিয়ে সমস্ত স্পষ্ট জগতের উপর মাথা জুলে দাঁড়িরে আছে। ভাবলেন, "পর্বতিই আকারে সকলের চেরে বড়, এন্টেই জগতে আমাব প্রতিনিধি করবো।"

পর্বতকে সম্বোধন করে আলা বললেন, "হে পর্বত, আমার স্প্রির মধ্যে তুমিই আকারে সর্ব্বোচ্চ; আমার প্রতিনিধিত্বের ভার তোনাকেই দিতে ইচ্ছা করি। সে ভার তুমি নিতে প্রস্তুত আছ ?" ভীতি-কম্পিত কণ্ঠে পাহাড় বল্লে, "প্রভু, অত বড় দারিত্ব বহন করবার ক্ষমতা আমার নাই। আমার ক্ষমা করেন।"

আল্লা তথন সমুদ্রকে সম্বোধন করে বললেন, "হে জলধি, আমার অসীমত্বের সঙ্গে মাহুষ তোমারই তুলনা দিয়ে থাকে। তোমাকেই আমি আমার প্রতিনিধিত্বের যোগ্য বলে মনে করি। তুমি সে ভার নিতে প্রস্তুত আছু ?"

কাতর মিনতির স্বরে সমুদ্র বললে, "প্রভু, .আমি তুর্বল মেরুদ গুহীন জলের সমষ্টি মাত্র! আপনার প্রতিনিধিত্বের ভার বহন করবার ক্ষমতা আমার নাই। আমায় ক্ষমা করুন।"

আলা বিষয় মনে তথন আসমানের ফেরেন্ডাদের দিকে চেয়ে বললেন, "হে সামার ফেরেন্ডাগণ, রূপে, গুণে এবং ক্ষমতার তোমরাই হচ্ছ আমার শ্রেন্ড সষ্টি। আমার প্রতিনিধিত্বের ভার নেবার যোগ্যতা তোমাদের বিশেষ করেই আছে। তোমরা কি দে ভার নিতে প্রস্তুত আছ ?" আতক্ষে কাঁপতে কাঁপতে ফেরেন্ডারা বললেন, "হে নিথিলের প্রভূ! তুমি অসীম আর আমরা সমীম,—তুমি স্ক্রাণী আর আমরা সীমাবদ্ধ। তুমি নিত্য, আর আমাদের অন্তিম তোমার ইচ্ছার অধীন। তোমার প্রতিনিধিত্বের গুরু ভার বহন করবার ক্ষমতা আমাদের নেই ৫০ মূম

নিরাশ অন্তর তথন আলা মান্তবের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন, বল্লেন, "হে মানব, তুমি ত্ববল এবং স্বল্লায়। তোনার অন্তরোধ করতেও আমার কুণ্ঠা হয়। আমার সৃষ্টির মধ্যে বারা ক্ষমতায় ভোমার চেয়ে অনেক বড়, তারা আমার প্রতিনিধিবের ভার বহন করতে অস্বীকার করেছে। তাই তোমার মত জানতে এখন আমার আগ্রহ হচ্ছে—তুমি আমার প্রতিনিধিব করতে কি রাজি আছ ?"

সেই ত্র্বল, কুদ্র প্রাণী তথন তার ব্কের উপর হাত রেপে বল্লে, "হে রুকেল আলামিন্ (বিশের অধীশ্বর)! পর্বতের জূলনার আমি অতি কুদ্র; সমুদ্রের তুলনার আমি অতি অকিঞ্জিকর, ফেরেস্ডাদের তুলনার আমি অতি ত্র্লেল;

যে ভার বহন করবাদ্ধ সাহস তাদের হয় নি, সে ভার স্বামি গ্রহণ করলে সমস্ত বিশ্ববদ্ধীও আমার, পানে চেয়ে বিজপের হাসি হাসবৈ। কিন্তু হে নিত্য প্রভূ, সে হাসির ভর আমি করি না। তোমার সম্ভোষের জন্ত আমি সব করতে প্রস্তুত তুমি যথন তোমার প্রতিনিধিত্বের • গুরু ভার আমার উপর চাপাতে ইচ্ছা করেছ, আমি তথন তাতে না বলবো না। যতক্ষণ আমার এই কুদ্র দেহে প্রাণ আছে, ততক্ষণ সে ভার আমি আনন্দে বহন করবো। তুমি জানো আমি হুর্ব্রল। আমার হাতে অনেক ক্রটি-বিচ্যুতি হবে। অনেক সময় কর্ত্তব্য সাধনে আমি শৈথিল্য দেখাব। প্রভু, ভূমি কিন্তু একটু ধৈর্ঘ্য ধরে থেকো। তোমার এই দাস শেষে তোমার আজ্ঞা পালন করবেই করবে।"

ক্ষুদ্র, ক্ষীণজীবী মানবের এই মহাবাক্যে আল্লার আরশ ( সিংহাসন ) থেকে অপূর্কা ঝক্কারে "মারহবা" "মারহবা" ্ কল্যাণ হোক, কল্যাণ হোক ) ধ্বনি বেজে উঠলো। সেই আশার্কাণী বিশ্বে, ব্রহ্মাণ্ডে সর্কাত্র ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। আল্লার সমস্ত সৃষ্টি বিশায়-বিক্ষারিত দৃষ্টিতে মানবের দিকে চেয়ে রইলো। বিশ্বপ্রভূ ফেরেন্ডা-মণ্ডলীকে সম্বোধন করে বললেন, ''হে আলোক সন্তানগণ, আদমই আমার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। আদমই আমার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। আর আদমই আমার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। তোমরা সকলে আদমের সামনে সাষ্টাকে প্রণিপাত কর।"

অতুলনীয় মহিমা-মণ্ডিত সেই ফেরেস্তাগণ তথন আদমকে প্রাণিপাত করলেন। সেই দিন থেকে মানব এই বিশ্বে আল্লার প্রতিনিধি হলো।

কাসেম তার গলার স্থর সপ্তমে চড়িয়ে দুপ্ত কণ্ঠে বলতে লাগলো, "আজ আমি আল্লার প্রতিনিধি, বিশ্বের অভিজাত, সেই মানবের গরিমা কীর্ত্তন করছি। আমি ক্ষুদ্র বালক কানেম নই, আমি হচ্ছি সেই মানব, বিশ্ব-সম্রাটের স্থযোগ্য প্রতিনিধি। আমার কাছে অজের কিছুই নাই। আলার<sup>\*</sup> 'বরে আমি অক্তেয়, অমর, অসীম শক্তিশালী। আলার ° প্রতিনিধি হয়ে আমি জয়েছি, আল্লার প্রতিনিধি হয়েই এই বিখে আমি বিরাজ করবো। সেই বিখুদ্মাটের মহিমাকে নিজের মধ্যে প্রতিফলিত করে আমি ধন্ত.হব।"

কবিতা শেষ করে কাসেম আসন গ্রহণ উল্লাসের জয়ধ্বনিতে সভাস্থল মুথরিত হয়ে উঠলো।

একবাক্যে বলতে লাগলো, এমন কবিতা তারা পূর্ব্বে কথনও শোনে নি। আমির ইছইরা স্বরং একজন রসগ্রাহী কবি ছিলেন। •এই তরুণ যুবকের অপূর্ব কবি-প্রতিভা দেখে তিনি আনন্দে বিভৌর হয়ে উঠলেন। সর্বব সমক্ষে সেই সভাতেই. কাসেমের সঙ্গে তাঁর একমাত্র কলা আমিনার বিবাহের প্রস্তাব তিনি করলেন। ক্লান্সম এ সৌভাগ্য স্বপ্নেও কল্পনা কন্ধে নিএ আমিরের অমুগ্রহের জন্ম সে **তাঁর** কাছে অশ্র-সজল নয়নে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে লাগরো।

আমিরের নিমন্ত্রণ পেয়ে আবেদ যথাসময়ে এনে বিবাহ অফুষ্ঠানে যোগ দিলে, আর সহাস্তমুথে পাত্র-পক্ষের তর্ফী থেকে. কর্ত্ত করতে লাগলো! মনে মনে সে ভাবলে, কানেমকে সে যতটা নির্বোধ মনে করেছিল, প্রাকৃত পক্ষে দে ততটা নির্কোধ নর । কোথায় গেলে কিছু হাত করতে পারা যায়, সে বিষয় তার ইথেট কাণ্ডজ্ঞান আছে। **অহুজের** প্রতি তার ভ্রাতৃক্ষেহ আবার উথলে উঠলো।

বিবাহের পর আবেদকে একা পেয়ে কাসেম বললে, "আমি তো বলেছিলুম আবেদ, আল্লা আমার রাভা করে দেবেনই। আমার প্রতিভা একেবারে মাঠে মারা যাবে না।" খুঁতথুঁতে-স্বভাব আবেদ • বললে, "সে তা বুঝলুম কাসেম। তোমার প্রতিভা না হয় মাঠে নাই মারা গেল। আমার গরিব উটগুলো তো মাঠে মার**>** গেল।"

কার্য্য-ব্যপদেশে আমির ইহইয়া সেথানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি কাসেমকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আবেদ কোন উটের কথা নিয়ে অমন আক্ষেপ করছে ?"

কাসেম তথন উট চুরির সমস্ত বুত্তান্ত আমিরকে বললে। আবেদকে সম্বোধন করে আমির হাসতে হাসতে বললেন, "আমার জামাই তোমায় হু'শো উট দেবার অঙ্গীকার করেছিল; আমি চারশো উট দিচ্ছি। কেমন, তার ঋণ পরিশোধ হলো তো?" মনের উল্লাস দমন করে আবেদ বললে, "উটগুলোর চেহারা দেখলে তবে বলতে পারি।"

আমির কন্তাকে বিবাহ করে কাসেম অসামান্ত বৈভবের অধিকারী হলো বটে, কিন্তু স্থুপ সে পেলে না। আমিনা ছিল রড় বদমেজাজী আর অহস্কারী মেরে। কাসেমকে সে তার পিতার একজন মামূলি আপ্রিতের মন্তই দেখতে লাগলো, স্বামীর মত তাকে দেখতে পারলে না। আ্আভি-মানী কাদেম তার ব্যবহারে অন্তরে দক্ষ হতে লাগলো।

যত দিন যেতে লাগলো—তার অবস্থা ততই শোচনীয় হয়ে উঠছিল ৷ স্বাধীন মুক্ত জীবনের জক্ম তার ভাবপ্রবণ গর্কিত প্রাণ আবার ছটফট করতে লাগলো।

আমিরের মহলে একটা স্থন্দরী খুষ্টান বান্দী ছিল। তার নাম ছিল সারা। সে সবে মাত্র এই যৌবনের স্বর্ণ-ছারে-পদার্পণ করেছিল্ল। লাবণ্য তার স্থঠাম শরীরের প্রত্যেক অবে প্রত্যেক প্রত্যবে ঢেউ খেলিয়ে ব্রেড্রাফিল। কাসেমের মুহ্মান্ কবি-প্রাণ তাকে দেখে যেন ফেরদৌদের (স্বর্গের) একটা ইয়াকুতের চাবি হাতে পেলে। তার প্রাণের সমস্ত উচ্ছাস সে বিরলে বসে সারার মানস-প্রতিমার চরণ-প্রান্তে নিবেদন করতো। নিভূতে বসে দারার উদ্দেশে কবিতা রচনা করা ক্রমে তার একটা বাতিক হয়ে দাঁড়ালো।

কাসেম যদি সারার উদ্দেশে কবিতা লিখেই ক্ষাস্ত থাকতো, তা'হলে হয় তো কোন বিপদ ঘটতো না! তার উচ্ছল ভাবপ্রবণ প্রাণ কিম্ব তা নিয়েই থুনী রইলো না।

সেদিন পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছিল। মরু-প্রান্তর কোন্ মার। রাজ্যের রজত-সমুদ্রের মত চক্চক করছিল। পাহাড়ের রাথাল বালকের বানীর করুণ স্থারের ব্যথিত মূর্চ্ছনা সেই প্রান্তিরকে কাঁপিয়ে তুলেছিল। মনে হচ্ছিল যেন কোন ইক্রজালাবদ্ধ রাজকুমারী তাঁর প্রাসাদ-কারাগারের গবাক্ষে বসে তাঁর স্ফুদূরবাসী রাজপুত্রের কাছে প্রেমের আকুল আহ্বান সমুদ্রের লহরগুলির উপরে কম্পিত শঙ্কিত হাদয়ে ভাসিয়ে দিচ্ছেন! কেঁদে কেঁদে সে যেন বলছিল, "প্রাণ আমার, হৃদর আমার, এসো তুমি। এই স্থদুর মারা-দ্বীপের এই হুর্ভেম্ভ কারাগার থেকে তুমি আমার উদ্ধার করে নিয়ে চলো। তুমি উদ্ধার না করলে আমি আর বাঁচবো না।" তার কোমল হুদর এক একবার যেন আশার উৎফুল্ল হয়ে উঠছিল, আবার পরক্ষণেই নৈরাশ্রের ব্যথার ব্যাকুল হয়ে অঞ্চর সহস্র ধারার ফেটে পড়ছিল। কাসেম একটী থেজুর গাছের ঝোপের তলার বসে সেই জ্যোৎনা-পুলকিত রাত্রের শোভা দেখছিল। বাঁশীর এই আকুল স্থর তাকে ব্যাকুল করে তুললে। বান্তব জীবনের কথা সে একেবারে ভূলে গেল। তার মানস-চক্ষে সারার কমনীর মূর্ত্তি এক অপূর্ব্ব মাধুর্যো কুটে উঠলো। তার মনে হলো, সারাই যেন তাকে আদর করে, সোহাগ করে, মিনতি করে ডাকছে। সে-ই বেন আমির ইহইয়ের মহল থেকে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে

যাবংর জন্ম তারই কাছে করুণ কণ্ঠে মিনর্ভি জানাচ্ছে। সে মিনতি কালেম,উপেক্ষা করতে পারলে না। ধীরে ধীরে সেই খেজুর-কুঞ্জ ছেড়ে সে মহলের দিকে অগ্রসর হলো।

> সারার কক্ষের পাশ দিয়ে আমিনা কোন আত্মীয়ার কক্ষে যাচ্ছিল। -কাসেমের উচ্ছুসিত কণ্ঠস্বর হঠাৎ তার কাণে এলো। থমকে দাঁড়িয়ে যে সারার কন্দের ভিতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে। সেথানে যা দেখলে, তাতে তার সর্ব্বাঙ্গ জলে উঠকো।

> সারা লজ্জাবনত মুখে একটী ছোট ফরাসের উপর সেলাইয়ের কাষ নিয়ে বসে আছে, আর অন্তি-দূরে দাঁড়িয়ে কাসেম উচ্ছুসিত ভাষায় তার রূপের গুণার্ফুকীর্ত্তন করছে। আর সে যে তার প্রেমের মুগ্ধ ভিথারী, সে কথা তার কাছে করুণ কণ্ঠে নিবেদন করছে।

> আমিনা ঝড়ের মত সেই কক্ষে প্রবেশ করে সজোরে সারাকে পদাঘাতে হঠিয়ে চীৎকার করে উঠলো, "জাহান্নামের কীট! তোর এত বড় স্পর্দ্ধা, তুই আমার স্বামীর সঙ্গে প্রেমালাপ করিস।" তার পর কাদেমের দিকে তার তীব্র জলন্ত দৃষ্টি ফিরিয়ে দে বললে, "তুচ্ছ পথের ভিথারী, তোমার অপরাধের যোগ্য শান্তি দেবো। এথনি গিয়ে প্রহরীদের দিয়ে তোমায় বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা করছি।" তার পর উত্তরের অপেক্ষা না করেই, আমিনা যেমন ঝড়ের মত এসেছিল, তেমনি ঝড়ের মতই সারার কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল !

> সারা করুণ নেত্রে কাসেমের দিকে চেয়ে বললে, "তুমি কেন আমার কক্ষে এলে! কে তোমায় এমন ত্র্মতি मिराष्ट्रिण ?"

কাদেম কুঠা-বিজড়িত কাতর কঠে বললে,—"মামায় ক্ষম কর, সারা" বলে সে কক্ষ থেকে বাহির হয়ে বারেন্দায় এসে দাড়ালো। মহলে ইতিমধ্যে একটা মন্ত সোরগোল স্থক হরেছিল। কাসেম মৃহুর্ত্ত মাত্র চিন্তা করে সোজা আন্তাবলের মধ্যে চলে গেল। সেখানে তার নিজের সেই বিশ্বস্ত যোড়াটীতে জিন থাটিয়ে তাকে আস্তাবলের বাহিরে নিয়ে এলো। তার পর লজ্জিত, বিক্ষুদ্ধ দৃষ্টিতে সে একবার আমিরের মহলের দিকে চাইলে। এবং পরক্ষণে লাফিয়ে বোড়ার পিঠে উঠে বসে গোড়ালি দিয়ে সক্রোরে যোড়ার পার্বদেশে আঘাত করে লাগাম নাড়া দিলে। প্রভৃতক্ত খোড়া প্রভূর;ইঙ্গিত বুঝতে পেরে বায়ুর গতিতে দেই সীমাহীন মরু-প্রান্তর অতিক্রম করে চললো।… ……



কথা, সুর ও স্বর্রলিপি—গ্রীমতী:সাহানা দেবী

থাম্বাজ--দাদরা ·

ভূ ব্যথা দিয়ে ধরো মোরে যথনি দিই ফাঁকি!

আমি যথনি দিই ফাঁকি!

তোমার আকাশ ধরার রং যে দিঠি বুলায়—দেখি তা কি !

তুমি ধরো আমার ফাঁকি!

ভাবি তোমায় ভূলে রইব দূরে, গাইব আমার আপন স্করে,

আপন মনে, সঙ্গোপনে চলি পথের বাকি—

আমার তথন ধরো ফাঁকি!

কালা আমার পথ-ভূলে লুটায় হাদয় উপকূলে মুর্চ্ছাহত, বেদন শত যাচে কারে ডাকি—

আমার তথন দেগাও ফাঁকি।

দেখি গান যে আমার তোমায় ছাড়া

স্পন্দনহীন। দেয় না সাড়া!

নিঠুর তোমার কঠিন তালে জানাও আমার ফাঁকি—

তখন চাও যা থাকে বাকি !

II মা গা ণসা | ধা স্ণা -1 | মা•ধা --1 | **ণা সাঁ** मि द्र ध স্ ম পধা 'ধপা পধা না ন সনা ধনা না যে তো মার না সা - | না রস্নসা ণা |

```
ধপাণা - বপা মা গাঁজগা গমি পা 1 II
                                      ফা
                          আ মা
                                 র
                धा धा धा धना मना धना नधा
                                          নানা নাসানি সানা
    ভা বি 'তো মা
                                           ব
                       লে-
                 य्र
                                         ৰ তোমাৰ, ছাড়া
           গা ন্
                 যে তথা মা-
                                [ AP (A) NAM)
                           - | স্স্র্গা
                                       ৰ্মা
             ণপা ধস্
                       নস্1
                                          ৰ্মা | গা
                                st - -
                                       ₹
                                          ব
                                              আ মা - -
    [সর্গর্গা]
    ণা ধপা ।
                 न्
                      হ
                        রে
                                 আ
                                          - ন
           레 - -
                     সা
                        ড়া
                                 नि
                                           র
                                               ভো
                                                   মা
                        গামা পা -াণা সা রামিধা স্ণা ধণা!
               ণধপা
                     মা
                                                    कि -
                CSTT - -
                               লি
                                                বা -
                     9
                        নে
                            Б
                                        থে
                                                কা
                                                    কি
                - - ন
                     তা নে
                           57
                               ना
                                 હ
                                     আ মা
                                 গামা পা -1|-1 -1 -1 IIII
          '-1 প্ৰা পাঃ ণঃ বিশ্বপা মা
    আ
                                 বো
                                        কি
             51 -
                     8
                         যা -
                              থা
                                 কে
                                    বা
               গ্ৰ
                   গা
                     মা রগা
                              সরগপা মা মা
                                            মা
   . কা -
           রা
                আ
                  মা
                      য়
                              थ - - . -
                                            (9
                     প্রধাসা বসা । বা ধা
           थना
               পধা
                                        -1 | 제 -1
          - স্থ
                     9 - -
    হ
       F -
                                                  क्र
               সর্গার্গা রিস্না সা -া | মা ধা -া | ধা ণধা ণপা |
       ना -1 ना
       ত - বে
                               ত
                                                     বে -
                    - ন্
                                       যা
                                          চে
       প्रधर्मा ना । ना श -1· | প्रश
                                 পমগা
        कि -
   ভা -
                    মা
                        র
                             ত্ত -
                                            CF
                                       ન
        মগা
           -1 | -1 -1 -1
   কা
        कि -
```

# তারার বাণী

# ঞীদিলীপকুমার রায়

|             | - Interest of the new                           |
|-------------|-------------------------------------------------|
| আজি         | দূরের আলোয় মূর্ত্তি তোমার উঠছে কেবল হলে *      |
| •এ কি       | সমাপ্তিহীন হাতছানিতে হৃদয় উপকৃলে !ু            |
| প্রিয়,     | কাছে তোমার অরূপ ছটা কভু এমন তর                  |
| কই          | পীযূষে প্রাণ কাড়ে নি' ত'—গদ্ধে ভর ভর !         |
| বল          | কি যাহুতে তোমার প্রতি চাউনি গীতি হাস            |
| আজ          | নিথিল ভুবন রক্ষেূভরি' দেয় তব স্থবাস !          |
| ভাবি        | হয়ত' তোমায় সমীপে তার চেনার সীমায় চেকে        |
| সদা         | রাথ্ত ত্যা অজান্তে মোর ; তাই না-গ্লাওয়ায় এঁকে |
| বৃঝি        | গেল রেথে দিয়ে তোমার গোপন তুলিথানি              |
| মোর         | চিত্ততলে অচিন পট এ! তোমার পরশ বাণী;             |
| বল          | তাই কি এ অজানা জোয়ারের বানেতে আজি              |
| যায়        | ছাপি' আমার প্রাণের তুকুল অসীম প্রভায় সাজি'!    |
| আজি         | ধু ধূ করে চারিধারে অপার জলমরু                   |
| নাই         | মাটির সে চির চেনা ভাষ—খ্যামল তৃণ তরু ;          |
| কেবল        | ফেন-নিশ্বাসে জলবালা পুঞ্জ ঢেউয়ের বাঁধে         |
| যেন         | কোন্ সে আলিঙ্গনের লাগি আছুড়ে লুটি' কাঁদে :—    |
| "যদি        | বেসেছি জীবনে ভাল—পাই না কেন তারে ?              |
| "ভধ্        | নিবিড় হ্বা মেটাতে কি অশ্রপ্লাবন ধারে ?"        |
| হঠাৎ        | দিগন্তে ঐ ধীরে ধীরে একটি তারার জাঁথি            |
| আকুল.       | বি্রহিণীর নীল নয়নে তাহার দিঠি রাখি'            |
| যেন         | চায় গাহিতে কোন্ পূরবী বাজিয়ে হ্যলোক—তার       |
| <b>২</b> চি | কাঁপনে তার গগন বুকে মুক্তা মাণিক হার !          |
| কৈন         | লক্ষ যোজন দুরের গীতি শুন্তে হৃদি চায়—          |
| यिन         | মৰ্ত্তালোকে অমৰ্ত্তা গান পথ খুঁজে না পায়!      |
| না না—      | দরদীর সে পরিচিত স্থংর তারার আলো                 |
| শোনো        | ঐ না বাশি বাজিয়ে গাঁহৈ ?—"আমিও গো ভালো         |
| "ধরায়      | বেসেছিলাম উর্মিবালা! তাই ত' এত দূরে             |
| "থেকে       | পেরেছি মোর স্কর মেলাতে বস্কন্ধরার স্করে।        |
| "তাই        | বলি ধনি ! কেন ফুলে রুদ্ধ অভিমানে                |
| "কর         | প্রেমের পূজার ব্যর্থ তোমার ক্ষ্ক্তারি গানে ?"   |

"হায় উপায় কি ?" কয় জলকুমারী ;—"নিতৃই-নব চঙে "প্ৰতি অশ্র-হাসিরু স্থ্যমাতে, নৃত্যবাশির রঙে জীবন-গীতি তোমার পাথার যাও না কেন দলি---"গেয়ে ্ গন্ধ ঢেলে অবহেলে নিঃশেষে সম্বলি' ?" "উধা∖৭ তারার বাণী উর্মিরাণী বিছিয়ে অশ্রবাশি শুনি "কার তরে হায় গাই, সে যে নাই " কয় তারা সম্ভাষি' :— 'চ্ছদে :---"ওগো তোমার আরতিতে সাড়া দিতেই হবে তাকে "যার অদর্শনে প্রাণ তব আজ নিক্ষলতায় ঢাকে: শুধু তোমার গানের সাথে গাইতে স্থদূর থেকে "জেনো ছিল, আছে, থাকুবে বেঁচে তোমার 'পরে রেখে "সে যে "তার কম্প্র আঁথির বেদনভরা উছল প্রেমের ডাক যতই দুরে হোক না তারি জীবন পথের বাঁক। "আৰু "তাকে চলতে হবেই তোমার পানে চেয়ে সেথান থেকে তোমার অর্ঘ্য পাথেয় তার, যবে তুমি এঁকে "করি "शुक्रि' যাবে চ'লে নিত্য নৃতন বৰ্ণতুলিপাতে রেখায় নিথর রূপটি ভোমার উষায় সাঁঝে রাতে। "প্ৰতি হ'তে ধরায় আমিও যে পাই নি' ধরাতলে "কাছে "কেন ?— দূরের কোলেই পরম-পাওয়া গুপ্ত ঝলে ব'লে।

## পেরিম, এডেন, লাহেজ

### শ্রীহেমন্ত চটোপাধ্যায়

ব্যাব-এল-ম্যাণ্ডেব প্রণালীর মধ্যে পেরিম একটি ক্ষুদ্র প্রস্তরময় দ্বীপ। লাল সাগরে প্রবেশ করিবার পথে এই দ্বীপ। এই দ্বীপ হইতে ইচ্ছা করিলে লাল-সাগরে জাহাজ ইত্যাদির প্রবেশ-বহির্গমন নিয়ন্ত্রিত করা যায়। আরব এবং এই দ্বীপের ১৭৯৯ খুষ্টাব্দে মধ্যে ছোট একটি প্রণালী আছে। ইংরাজেরা ইহা প্রথম দথল করে; উদ্দেশ্য—মিশরস্থিত ফরাসীদের ভারত মহাসমুদ্রে কর্তৃত্ব স্থাপনে বাধা দেওরা। বর্তুমানে এই দ্বীপে একজন ইংরাজ কর্ম্মচারী এবং একদল আরব সৈন্ত আছে। এডেন হইতেই ইহার শাসন-কার্য্য চলিয়া পাকে। পরিম অতুর্বার দেশ; এবং তথার সকল সময় বাত্যা-প্রবাহিত। ইংরাজ ব্যবসারীদের করেকটি

আছ্ডা ছাড়া অঞ্চনে আর বিশেষ কিছুই নাই। কয়লার কুলা ছাড়া অক্সান্ত অধিবাদীরা মংস্তদীবী। এডেন পেরিম হইতে ৯৬ মাইল পশ্চিমে।

এডেনের বা দিকে কয়েকটি পাহাড় আছে—ইহারা ছোট-এডেন নামে পরিচিত। এই স্থানের লোকেরাও মৎস্তজীবী। অধিকাংশ ভ্রমণকারীর ধারণা যে, এডেন কয়লার ডিপো মাত্র। এডেনে বহুযুগ পূর্বের পারসিকদের বারা নির্দ্দিত ট্যান্ধ ইত্যাদি দেখিবার জিনিস আছে। পাহাড়ের উপরে ইহার অবস্থিতি। 'এছেনের স্থমস্থথ পাহাড়ের উচ্চতা ১৭২৫ ফিট। ছোট-এডেনের পিছন দিয়া যখন সূর্য্যান্ত হয়, তথন সে দৃষ্ঠ অতি মনোরম হয়।

• এডেনে যে গৰুল শুষ · পাহাড আছে · তাহাতে

প্রকার-বন্ত মোরগও এই স্থানে আছে। পাহাড়ের গাঁজে থাঁজে, যেখানে

্বাদরের রাজ্য।



জামবিয়ার যথায়থ ব্যবহার

জমিয়া আছে, গেই সকল স্থান হইতে ১৩২ রকমের নতুন ধরণের গাছ গাছড়া পাওয়া গিরাছে। এডেনে তেলের থনি আবিষ্ণুত হইবার সন্তাবনা আছে। এডেনে বহু জাতির বাস। আরবদেরও বছ জাতি এই সহরে বাস করে। রাস্ভার ধারের

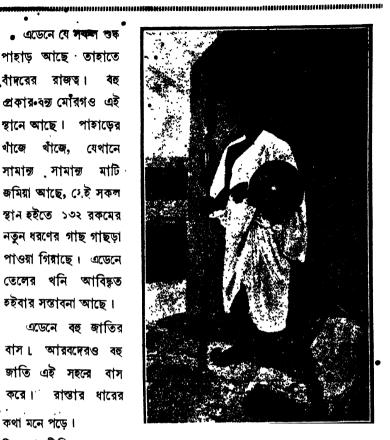

সোমালি পত্রবাহক

কফিগানাগুলি দেখিলে মিশরের পথঘাটের কথা মনে পড়ে। এই সকল কফিখানাতে নানা প্রকার স্থানীর রাজনীতির



পৰিত্ৰ কাৰ্পেটের শোভাষাত্ৰা



লাহেজের,বংশীবাদক

সমস্ত বৎসরে এডেনে মাত্র চারি ইঞ্চি বুষ্টিগাত হয়। এডেনের তাপ ১০০ ফারেনহাইট খুব কম সময়েই হয়। মে এবং জুন মাস অসহ গরম। বৃষ্টিপাত অভ্যন্ত কম বলিয়াই বোধ হয় এডেনে রোগাদির প্রাবল্য কম। সূর্য্যান্ত ছাড়া এডেন বন্দর হইতে আরো হুইটি মনোরম দৃশ্য দেখা যায়। চক্রালোকে পাহাড়ের দৃষ্ম এবং সূর্ব্য উদয় হইবার সময় মাবালা পোতাশ্রারে দৃশ্য।

**এ. এ. १३७० वार्डक याहेगात भथ मक्**ड्रियेत **मा**सवान দিয়া। ৩০।৪০টি উটের যাত্রীদল একদর্কে এই পপ দিয়া চলে। এই দৃশ্য বড় মনোরম। উটের পিঠে আরোহীরা স্কাক বস্থাবৃত করিয়া হলিতে হলিতে মুরুপথ অতিক্রম করিতে থাকে। মাঝে মাঝে মঙ্গীতের শব্দ পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে উটকে গতিশাল করিবার জন্ম আল্লার দোহাই দিয়া গালি দিবার শব্দও শোনা যায়। মরভূমির দৃষ্টের মনোহারিত্বের বর্ণনা করা অসম্ভব। মরুভূমিতে মাহুষ তাহার হৃষ্টিকর্তার সালিধ্য অনুভব করিতে পারে বলিয়া মনে হয়। উটের গলার ঘণ্টার টুং টুং শব্দ শুনিতে শুনিতে জগৎ সংসারের সব কথা মাতুষ যেন ভূলিয়া যায়।



লাহেজ কারাগারের বন্দিগণ

আলোচনা হয়। নিশবদেশের সংবাদপত্রাদিও বস্তু পরিমাণে \*-পঠিতু হইরা থাকে।

এডেনের সমস্ত কুরুপ, কয়লার গাদি ইত্যাদির ভলায় ্বেন কি একটা মায়া আছে। বহু শত বৎসর পূর্বের কত নাজবংশের স্বৃতি বে এইথানে আছে, তাহার স্থিতা নাই। • প্রিপ-সব-ওরেশ্স জাহাজ-ঘাটে জাহাজ হইতে নামিরাই ওয়াণ্ট হুইটগান বলিয়াছেন "এড়েনের আকাশ বাতাগে গত নহার্দ্ধর একটি স্বৃতিস্ত দেখা যায়। এই স্বৃতিস্ত টিকে



সোমালী গৃহিণীর ধূমপান

বহু যুগ পূর্বের মান্নযদের স্পর্শ পাওয়া যায়। আমার নিকটে যে কেহ রহিয়াছে তাহা বুনিতে পারা যায়। সকল সময়েই যেন কাহারা আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে বলিয়া মনে হয়।" ভাহার চারিদিকের দৃশ্রের মধ্যে অত্যস্ত বেথাপ্পাবলিয়া মনে হয়। ইহার ডান দিকে একটি
. উত্থান আছে। বিকাল বেলায় আরব,
য়িহুদী, এবং ভারতীয় ছোট ছোট বালক
বালিকারা তথায় থেলা করে।. এই উত্থান পার
হইয়া ইউনিয়ান ক্লাই পার হইয়া পাহাড়ের উপর
প্রথম সহকারী রেসিডেন্টের আবীস দেখা
যায়। হগ্ ক্লক টাওয়ারও এই স্থান হইতে
দেখা যায়। এই ক্লক টাওয়ার একুজন ভূতপূর্বে
রেসিডেন্টের শ্বতিজড়িত। তার পর সহরের
অন্তান্ত প্রতিষ্ঠান কয়েকটি অতিক্রম করিয়া
থেলার মাঠের দৃশ্র চোথে পড়ে।

পাহাড়ের বাদিকে পণ্টনাবাস। ভানদিকে সৈহাদের স্নানাগার। এডেন সহুরে ভ্রমণ করিবার জন্ম ট্যাক্সি ইত্যাদি পাওয়া বায়। স্থানীর লোকেরা পথ প্রদর্শকের কাজ করিয়া

মাঝে মাঝে কিছু রোজগার করে। খেতাঙ্গদের থাকিবার জন্ম হোটেল ইত্যাদির ভাল ব্যব্থা আছে। কালা আদমিদের জন্ম তেমন স্বন্দোবস্ত কিছু নাই।



হিন্দুকৌরকার

এডেন-লাহেজ রেলওরের আড্ডা পার হইয় সোমালিপুরা গ্রাম। এই গ্ৰাম পার ২ইয়া কাঠের ব্যরসায়ীদের গুহাদি দেখা যায়। এইথানে সমুদ্রের উপকুলে একটি স্থারব দেবতা আছে। দেবতার কাছে আফ্রিকার এক জাতি না কি প্রতি বৎসর একটি আরব-শিশু চুরি করিয়া বলি দিয়া থাকে।

সহরের এক প্রান্তে মা মালা নামক স্থান অত্যন্ত নির্জ্জন। সাধারণ লোকে বিশেষ কাজ না প্ৰভিলে এই দিক মাড়ায় না। আরবেরা অনৈক সময় গালি দিয়া বলে **"জিনের দল তোকে মাআলাতে লই**য়া যা টক"—এই বাক্য হইতেই মাম্বালা কেমন চমংকার স্থান তাহা বুঝা যায়।

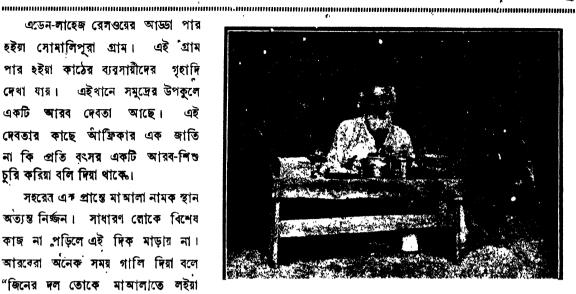

লাহেজ বাজারে মিষ্টান্ন বিক্রেতা রিচদী এডেন হইতে প্রায় দশ মাইল ক্রে সেগ ওখুমান নামক



আরব-বালক-বালিকাগণের মেলাকেতে আমোদ

সীমান্ত ঔেশন। এই স্থান হইতে আর একটি রাস্তা দিয়া ১৮৩৯ থঃ অবেদ এডেন-রক্ষার জন্য নির্শ্বিত দেওয়ালগুলির কাচে যাওয়া যায়। এইখানে একটি গিবিস**ন্ধ**ট আছে। হাহার मत्था প্রবেশ করিলে একটি অগম্য স্থান (मथा यात्र। এই থানে নাকি "কেনে"র কবর আছে।

এডেন সহরে তুইটি হিন্দু মন্দির বর্তমান। এডেন ইংরেজ অধিকারে আসিবার পব এই চুইটি মন্দির নির্শ্বিত হয়। এডেন সহরের বাজার দেখিতে বড় চমৎকার। কত রকম লোক কত রকম পোষাক পরিরা বাজারে অাসে তাহার ঠিক নাই। সময়ে বাজারে জীবনের প্রকা মাত্রার পাওরা বার।

সির। নামক ছোট দ্বীপটি এডেনের সহিত একটি বাধ

নিক্রুয় করিয়া বলা যায় না। 'আরবেরা বলে যে দিরা দ্বীপের পেট্রে মধ্যে প্রচণ্ড অগ্নিকুণ্ড আছে। আল্লা এক দিন এই আগুন পৃথিবীর উপরে ছড়াইয়া দিবেন।



এডেনের রাজপথে নর্ত্তকীদিগের নৃত্য



লাহেজের স্থলতানের—শরীর রক্ষীতৃন্দ

দ্বারা সংযুক্ত হইয়াছে। এডেন সহর পূর্ব্বে একটি, আগ্নেয়গিরি ছিল। এখন নিভিয়া গিয়াছে বিলয়া মনে হয়—কিন্ত স্থির

**এটেনের দক্ষিণ দিকে হোকাট ফাটক** পার হইলে এডেনের ইংরেজদের আদি কবরস্থান চোথে পড়ে। এই পথ দিয়া আরো থানিক আগাইয়া গেলেই দ্বান্তার শেষ এবং মার্শাগ লাইটহাউস দেখা যার। এডেনের পাহাডের আগ্নের গৃহবরের উপর১ আল এদ্রাদের প্রধান মস**জিদ।** মসজিদের চারিদিকে এডেনের ব্যক্তিদের কবরস্থান। এ**ই কবরস্থানে অতি** অল্ল কয়জন লোকই মৃত্যুর পর স্থান পাইবার আশা করিতে পারে। যাহারা এই - কবরে স্থানলাভ তাহাদের অতি ভাগ্যবান এবং আলার প্রিরপুত্র বলিয়া মনে করিয়া থাকে।

এডেনের সেখ ওথমান রাজপথ দিয়া গেলে

"যোর মাকসার"। এই স্থানে বর্ত্তমানে পণ্টনু থাকে। এখানে পোলো গ্রাউণ্ড এবং মাকসার গল্ফ ক্লাব দেখা বার। রাস্তার পাশে পড়ে। প্রায় ২০ মিনিট এই রাস্তা দিয়া করা হয়। এই স্থানে একজন সহকারী রেসিডেণ্টের



আরবে 'ছোয়ারি' মাড়াই

বাস। নানা প্রকার ব্যব-সায়ের কেন্দ্র এই স্থানে বীরে **গীরে. গড়িয়া** উঠিতেছে। ১৮৮১ সালে এডেনের চোর-বদমায়েসদের এই সেখ গ্রামে আটক করিয়া রাখা হইত। সেথ ওথমানে , কিথ ক্যাল-কোনার মিশনে"র কেন্দ্র। এই মিশনের উলোদ্ধার কবর হোকাট বে কবর-স্থানে আছে। এডেনের প্রধান ব্যবসা হইতেছে—আরবদেশের অভা-ন্তুর হইতে যে সকল মালপত্র আসিয়া এখানে জনা হয়, ভাহা ভাহাজে ্উঠাইয়া দেওয়া। সোমালিল্যাও



বড়দিনে মুসলমানদিগের মেলা

গাড়ীতে গেলে পর সেথ ওথমান গ্রামে পৌছান যায়। হইতে কাঁচা এবং পাকা চামড়া আমদানী হয়। এডেন এই স্থান ১৯১৫ সালে তুর্কীরা দখল করে। কিছু কাল হইতে ভাহা বিদেশে রপ্তানি চয়। ভঞ্জারিমা প্রদেশ হইতে

বিখ্যাত মোচা কফি আদ্রে। এই প্রদেশ পূর্বে তুর্কীর দথলে ছিল। মেনাথা পাহাঁড় এবং যাকা প্রীদেশ হইতেও वह शतिमोर्ग ककित आमनानी यत्र 🕩 अग्राविनिनित्र। হইতে হাতীর দাঁতের আমদানী হয়।

আরব শ্রমিকেরা বেশীর ভাগ আরব দেশের অনেক দূর প্রদেশ হইতে আর্সিয়া থাকে স্পেডেনের বন্দরগুলিতে তাহারা মাল বহন ইত্যাদিন কাজ করে। কফি এবং চামড়ার কারখানাতেও ইহারা কাজ করে। এডেনের সর্বাপেকা ধনী ব্যবসারীরা হাঁউ হ্রামাউত নামক স্থানের লোক। আরব দেশের এবং আফ্রিকার মধ্যন্থিত লাল সাগরে বহু

সংখ্যক ঐ দেশীয় বড় নৌকা অপার-ওপার করিতেছে। **्रे** मक्न तोका 'বেণীর ভাগ মাল বহনের কার্যাই করিয়া থাকে। ঘোর মাক সারে "দল্টপ্যান"গুলিতে বহু শত্ত শ্ৰমিক নিযুক্ত আহাছে। তাওহাই প্রদেশের সিগারেটের কার-থানাতে বহুসংখ্যক গ্রীক এবং শ্বিহুদী নিযুক্ত আছে। য়িহুদীরা ইহা ছাড়া

পূর্ব্বমুথী মরহমী বাতাস বহিবার সময় সহরের ঘর বাড়ী সব

পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

মেলার আমোদ-আনন্দ

উট পাথীর ব্যবসা প্রায় একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছে। এডেনে গাছপালার একাস্ত অভাব চোখকে পীড়া দেয়। চারি দিকে পাথর পাহাড় ইত্যাদি একঘেরে ভাবে পড়িয়া রহিরাছে। এডেনে আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থার কমতি কিছু নাই। পোলো, ক্রিকেট, হকি ইত্যাদি খেলার ব্যবস্থা আছে। ক্লাবও বহু সংখ্যক আছে। তাঙা হইলেও গরমের দিনে এই স্থানে সমৃত্ত আমোদ প্রমোদের মধ্যেও মাঝে মাঝে প্রাণ ইটুপাই। ওঠে।

পানের জন্ত যে জন ব্যবহার করা হর, তাহা সমূদ্রের জন

করলার ধ্লাতে কালো হইয়া যায়। শত শত জাহাজের \* ধোঁ ায়াও সহরকে বড় কম ব্যতিব্যস্ত করে না।

ফুটাইক্লা বাশ্প করিরা সেই জল পুনরার জমাইরা লওয়া হর।

ইহাতে স্থলন আছে—জঁল দ্বারা যে সকল রোগেরে বিন্তার

হয়, তাহা ইইতে পারে না। ইলেকট্রিক লাইট<sub>্</sub>এবং ফ্যানের প্রচার ইইবার সঙ্গে সঙ্গে এডেনের স্থ্রখ-স্বাচ্ছন্য বহু

এডেনে নাম করার মত সাধারণ পাঠীগাঁর বা গ্রন্থাগার

নাই। পথবাটের অবস্থা দেখিলে বুঝা যায় যে, তাহাদের

দেখিবার কেছ নাই। ট্যাক্সির সংখ্যা বহু পরিমাণে বৃদ্ধি

পাওয়া সম্বেও পথ ঘাটের অবস্থা সমান রহিয়াছে। "উত্তর-

এডেনের ১৬ মাইল উত্তরে লাহেজ সহর। এই প্রকার অযত্নরক্ষিত এবং বিশৃঙ্খল সহর খুব কম দেখা যায়।

এই স্থানের স্থলতানদের নিকট হইতেই ইংরাজ্বরা ১৮৩৯ সালে এডেন দখল করে। আরব দেশের অক্সাক্ত প্রদেশের লোকদের অপেক্ষা এই দেশের লোকেরা অধিক স্ভ্য। এডেনের নিকটে থাকিবার *ফলেই হয় ত*ুই<mark>হা হইরাছে ৷</mark> লাহেত্রকে "এডেনের **ু**গেট" বলিরা সম্বোধন করা <u>ছর।</u>

লাহেজে জলের অভাব নাই'। টাইবান নদী হইতে থাল কাটিয়া সহরে জলের ব্যবস্থা করা হইরাছে। জলের প্রাচুর্য্যের জক্ত লাহেজ সহরে উত্থান, শস্তপূর্ণ ক্ষেত্র, নানাপ্রকার ফলমূল তরীতরকারী প্রচুর পরিমাণে আছে। সহরের চারিদিকের মাটির ঘরবাড়ীর মধ্যে নবাবের বাড়ীটি বেথাপ্লা রর্কমের স্থলর এবং প্রকাও। সহরে মশামাছির কর্মতি নাই। লোকেরা অক্তাক্ত আর্বদের তুলনায় শান্ত শুবং শিষ্ট। খুর সম্ভবত: ইহা ইংরেজ প্রভাবের ফল। ইহারা নানা প্রকার ব্যবদারে লিপ্ত খাকে। এই স্হরের লোকেদের আরবেরা ঠাট্রা করিয়া "শুকন মাছ খেকো" বলিয়া থাকে। কারণ,

দোকোট্রান্রা ইহাকে হাডিবু বলে। টামারিডার হুই মাইল পূর্ব্বে-পুরাতন রাজধানী সিঁক্। তাহার পূর্ব্ব গৌরব পুগু-বৰ্ত্তমানে কেবল ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এই দ্বীপের হাজির পর্ব্ব তশ্রেণী দেখিবার জিনিস। পুরাতন ব্যবসা এখানে যাহা ছিল, তাহা বর্ত্তমানে প্রায় লোপ পাইবার অবস্থায়। সমুদ্র উপকলবাদীরা মৎক্রজীবী। বীপের মধ্যে পর্ব্বতবাদীরা পশু-পালন করিয়া জীবিকার সংস্থান করিয়া থাকে। মংস্ঞজীবী এবং পশুপালক—হুইটি বিভিন্ন জাতি। অনেকটা পুরাতন মাহ রি ভাষার মতন-উভয়ের মধ্যে অনেক সাদৃত্য আছে। প্রবাদ আছে যে আলেকজাগুার

> দি গ্ৰেট এই দ্বীপে একটি গ্রীক উপনি-বেশ স্থাপন করেন। দ্বীপের পূর্ব্ব উপ-কু লে পা হা ডে ঝড়ের সময় ঠোকর লাগিয়া বহু জাহাজ নষ্ট হইয়াছে।

দ্বীপের পশ্চিম দিকে কালানিসা এথানে গ্ৰাম । অনেকগুলি মসজিদ আছে। সোকো-টাতে গ্রীষ্টান ধর্মের



এডেন হইতে ৭৫০ মাইল উত্তর-পূর্বেক কুরিয়া মুরিয়া দ্বীপ অবস্থিত। এই দ্বীপ ইংরেজরা মাদ্কাটের স্থলতানের নিকট হইতে পায়। লাল সাগরে কেব্ল্ বসাইবার সময় স্থলতান हेश मान करतन। এই द्वील এডেনের मान्नाधीन।

এবং হ্রশ্ববতী গাভী পাওয়া যার।



কাৰ্চবাহী উষ্ট

ইহারা এডেন হইতে আনীত শুক মাছ বছ পরিমাণে ভক্ষণ করিয়া থাকে। লেহাজ প্রদেশ এমনি শাস্তিপূর্ণ থাকে; কিন্তু মাঝে মাঝে স্তবেহি-জ্ঞাতির আক্রমণে ব্যতি-বাস্ত হয়। ইহাবা কাহারো অধীন নয়—লুটপাট করিয়া দিন 🌣 গুরুরান করে। ইহারা যাত্রীদল লুটপাটও করিয়া থাকে। • এডেন হইতে ৫০০ মাইল দূরে সোকোটা দ্বীপ। ইংরাজদের সহিত এই দ্বীপের সম্বন্ধ ১৮০৪ সাল হইতে। -অডেন-বেসিডেণ্ট এই দ্বীপের ইংরেজ-স্বার্থ দেখিয়া থাকেন। ইহা তাঁহার এলাকার মধ্যে। এই দ্বীপের রাজধানী 🏂 মারিডা—এই নাম বোধ হর পটু গিজ নাবিকদের দেওয়।

# কোষ্ঠার ফলাফল

#### শ্রীকেদারনীথ বন্দ্যোপাধ্যায়

"এ কি! আজ এঁর মধ্যেই ফিরলেন যে?"

কর্ত্তা কোন কথা না কহিয়া, ছাতাটি রাখিয়া যুৎ করিয়া বসিলেন।

বলিলাম,—"সকালে বেড়ানো আপনার অভ্যাস,— এথানকার সকালটা থোয়াতে মন খুঁৎ-খুঁৎ করে,—ক্ষতি বলে মনে হয়। কাজ আছে বুঝি গু"

বিমর্থভাবে বলিলেন,—"বেড়াতে আর দিলেন কই।
ধর্মীশালায় গিয়ে তো সব শুনেই এলুম,—স্বারই তো
ফেববার তাড়া পড়ে গেছে! অকারণ এতো বাস্ত হওয়া
যে কেনো তাও বৃথি না!—

"কি কট হচ্ছে, তাও খুলে বলবেন না। কেউ কি বলেছি যে বাবা বৈজনাথকে দশন করতেই হবে! এমন অস্থায় কথা বলবো কেনো! তাঁর চরণামৃত থেতে বলেছি কি!—বলুন? আমি কি জানিনা—আপনারা ভালো লেখাপড়া শিথেছেন,—ওটা যে ব্যাসিলির বাসা, সে-জ্ঞান খাসা আছেই। তবে আমার অপরাধটা কি,—বলুন!"

শুনিয়া আমি তো অবাক। কি ্যে বলিব ভাবিয়া পাইনা। বলিলাম,—"আপনি ও-সব'কি বলছেন?"

"না,—বেশ কাটছিল;—এঁরাও কাজে কর্মো ব্যস্ত-থাকেন,—বদ্-ফরমাজ, কি তুর্তাবনা inject করবার .(ঢোকাবার) ফুরসং পেতেন না। পাঁচ রক্ষু পড়ায় অম্বলটাও দেবে থাকছিল। আমারো বেড়াবার বহর আর • বাহার তুই-ই বেড়েছিল,—বেশ ছিলুম। এইবার স্কুদে • আসোলে গুণতে হবে দেখছি।"

বিলিলাম,—"আপনার কথায় একবারও 'না' বলতে পারিনি,—হ'লও অনেক দিন। কাশী থেকে"—

বলিলেন—"হাা—তা বটে, তা এটিও তীর্থক্ষেত্র। তবে, কাণা নির্বাণ দেন,—এখানে—ধিকি-ধিকি! ইনি রাবণের ঠাকুর কিনা,—নিবতে দেন না,—চিতা বেশ চড়কো। তাই, মালদারেরাই আসেন,—রোশনাই চাই তো।"—

আব্যা কত কি বলিয়া গাঁইতেন,—স্থরটা পুরবীতে কুঁ কিয়াছে, সহঙে থামিবেনা।

বলিলাম—"এমন আনন্দে আর এত' যহের মধ্যে জীবনের অল্প দিনই কেটেছে। আপুনার সাহায্যে এখানকার প্রায় সবই তো দেখা হয়ে গেছে—"

'কই—আপনি তো আঙো মফস্বল মাড়ান নি।"

বলিলাম—"ওটা না-দেখে, ওর জক্তে—কাগর্জে মার কথায়—আক্ষেপ করাটাই রীতি, আর ওব গুণগান করাটাও বটে। এ বয়সে স্থার রীতিবিদ্ধীদ্ধ কাজ করা কেন'! জুতোও নারাজ,—তার দোষ নেই।"

"জুতো ?"

"আজে হ্যা,—এথানকার পথে পা দেওয়া, আর আদের
'ঘিদ্কাপের' মুথে দেওয়া—একই কথা নয় কি? কাঁকর
আর বালির মুথে, তলাটা সাত দিনেই সাফ! এবানে
এলে বেড়াবার বাতিক হ্বাড়ে এবং তা ভালও লাগে;—.
provided শহুরের যদি জুতোর দোকান থাকে।"

এতক্ষণে কর্তার মুখে হাসি ফুটিল, বলিলেন—"তা বটে,—এই দেখুননা"—

কথা অসমাপ্তই রহিয়া গেল। জয়হরি দম্কা হাওয়ার
মত' ঘরে ঢুকিয়াই কর্তাকে প্রশ্ন করিল—"হাঁয় মশাই, এবার
পোষ-মাসটা মলমাস ছিল বুঝি? না—ঝম্প-বর্ষ (leap
year) পড়ায় টোপ্কে চলে গেল,—চেহারা দেখতে পেল্মুনা! এসেছিলো?"

তাহার পণ্ডিতি-প্রশ্নে আমি অবাক হইয়া গিয়াছিলাম বলিলাম—"তার তরে তিন মাস পরে হঠাৎ আজ তোমার এতটা মাথাবাণা কেন ?" সে আমাকে দেখিতে গার নাই, চাহিরাই—"এই যে আপনি আছেন" বলিয়াই যেন দমিয়া গেল।

**COL**EGIAL DE DECENTRAL DE CONTRAL E CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE

কর্ত্তা জয়হরিকে পাইলে ও তাহার কথা ওনিলে খুসি হুইতেন,—ফুর্ন্তি দেখা দিত। তাঁহার ম্যাজমেঙ্গে ভাবটা মুহুর্ন্তে কাটিয়া গেল।

এক-গাল হাসি ঠেলিয়া বলিলেন,—"জয়হরি বাবুর মত' মাহ্বৰ আছেন বলেই,—মাজাভাঙা সংসারগুলো থাড়া আছে,—মাথা উঁচু করে খোলা-হাওয়া টানুতে পায়।—

— "আমাদেরই যেন দাঁত পড়ে ডিদ্পেপ্সিয়া ধরেছে,—
পোষমাসটা মল-মাস দাঁড়িয়ে গেছে,—কমলালের আর
কেকেতেই ধর্মরক্ষা চলে! জয়হরি বাবু চিস্তাশীল লোক,
আকেলে— সে-র্ফিলে;—ঠিক্ ধরেছেন। ধর্মাচ্যুত হয়েছিল্ম
আর কি!—সাধু সঙ্গের স্থাই এই, চট্ বাঁচিয়ে দিলেন।
অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে—কিছু ঝুঁকিয়ে মাপলেই
থোলসা,—কি বলেন জয়হরি বাবু?"

স্বে মুস্ডিয়া গিরাছিল, আমার দিকে চাহিয়া বলিল,—
"উঁনি ওঁদের সব থেতে বলে এলেন কিনা—তাই। সেই
Red P—রাধ্য-আলুগুলো থাকে তো—কাঞ্জ"—

কর্ত্তা উত্তেজিত কঠে বলিয়া উঠিলেন,—"ঠিক্ই তো,— স্পাহি বই কি, ঘুঁটের ঘরে—সারের সঙ্গ পেয়ে অঙ্কুর ছাড়চে। উ:, আপনার লোক না হলে—কে এতটা ভাবে বলুন।"

স্থাবার সেই মাসখানেক পূর্ব্বের Red . P মাথার পৌছিয়া, আমাকে অপ্রকৃতিস্থ করিয়া দিল। বলিলাম,—

"৪, দেখছি মরতে এসেছে,—কৈউ বাচাতে পারবেনা! যেরপ প্লিভুক্ত করে' আনছে, ও তো যাবেই,—আপনাকে আমাকেও রেখে যাবেনা; অস্ততঃ জেলে জমা দিরে যাবে! ওর ওই Red Pর পাক্ চড়াবার আগে—ও আগে এক-থানা "ডেমি"তে আট আনার টিকিট মেরে লিখে সই করে' দিক—"আমি স্বইচ্ছার ও স্ক্রোনে থাইতেছি,—ইহার পরিণামের জক্ত হরিনাম করা ছাড়া, কেহ দারী হটবেন না।—

"সরকার আটগণ্ডা সেলামী পেলেই ঠাণ্ডা হতে পারেন, — আমাদেরও রক্ষার রাস্তা থাকবে। ও কি জানের তোরাকা রেথে পাবে ভাবচ্ছেন।"

িসে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল,—"ডাক্তার

বাব্রও নেমন্তর আছে, তিনিস্যা বলবেন,—তাঁর পাশেই বসবো। নষ্ট খবে বলেই"—

হাসিও পায়, ---রাগও হয় । আমি আর কথা কহিলাম না।

কর্ত্তা বলিলেন—"হাা, তাও তো বটে,—তবে আর কি,—ভাবচেন কেন'—ডাপ্রার রগেছেন! আবার ইনম্পেক্টার মোস্তাফা মিঞাও তেমনি, ভদ্দর লোক। বলেন,—তাঁর কাছে বাপও ধা—বাইরের লোকও তা,— এক ভাব। প্রবল উন্নতি-কামী কিনা,— 'বস্থবৈব'—এক-পা। আপনি ভাববেন না।—

— "আছো—আহ্বন তো জয়হরি বাবু,—অনেক কাঞ্জন আপনি না হলে হবেনা। কিছ—এ ছ'দের রাঙা-আলুতে হবে কি ?"

এই বলিতে বলিতে জন্মহরিকে লইন্না বাড়ীর ভিজ্ব চলিন্না গেলেন।

মরুক গে।

6)

বাসায় আজ সকলেই ব্যস্ত,—ঘটার আয়োজন !

কণ্ঠা সারাদিনই বাজার করিতেছেন।—একবার ফেরেন, তথনি—ইস্ সা-জিরেটা ভূল হয়ে গেছে:—বলিয়া আবার ছোটেন।

বাণেশ্বর উঠানের মাঝখানে বসিয়া মাছ কুটিতেছে;— ভাহাকে কিছুভেই দেখিতে পাননা।

—"বেটা সট্কেছে' দেখেছ,—হারামজাদার টিকি দেখবার জো নেই,—বেইমান বেটা !"

বলিলাম—"ওর টিকি আছে নাকি ?"

"কই—তা তো দেখিনি! বেটা দেখায়ও না তো। জাত জন্ম খেলে দেখছি! পেলে বেটাকে দাঁড় করিয়ে রাখবেন ুতো,—দেখতে হয়েছে। ওরে বাপরে—ধর্ম নিয়ে কথা।—

"আমি চট্করে দাল্চিনিটে বদ্লে আনি,—একদম পেয়রা গাছের ছালু! বেটা দেখবে ?"

বলিলাম- -"আপনিই তো এনেছেন।"
"সঙ্গে খাকলে তো দেখতো,—তা থাকবে ?"
ক্ষত চলিয়া গেলেন।
এই ভাব সারাদিন চলিয়াছে।

জন্মহরির আজ মেলুডে (Mail-day); সে মেরেদের সঙ্গে মিশিরা এক হইরা গিরাছে। গামে গেঞ্জী, মাথার গামছা,—এই যা তফাৎ।—বজার লুচি-ভাজা বামন! কাপড়ে তেল হলুদ,—পা মেলিরা রাঙা-আলু নিজ চট্কাইতেছে। মেরেরা যা চাকিতে দিতেছেন—তাহাই মুখে ফেলিতেছে বা তাহারহি তাহার মুখে ফেলিরা দিতেছেন, চাথার বিরাম মাই! পান-জরদাও মুহুর্হ চলিরাছে। সে যেন ঠাকুর-ঝি!

বৈঠকের পাশের ঘরেই বাণেশ্বরের আস্থানা। মধ্যে মধ্যে সেথানেও তাহার সাড়া পাইতেছি,—সাড়াটা অবশ্য ছঁকার মার্ফং। সে টান্ রাঢ়ে ভিন্ন বান্ধলার অন্য কোন' ঝাড়ে জন্মায় না। তাহাতে—কমা, সেমিকোলন্ নাই, দীর্ঘ ব্যবধানে—ড্যাস্ আছে মাত্র, আর শ্রোতাদের কাছে—
স্ব্যোড্মিরেসন্!

একবার শুনিতে পাইলাম বাণেশ্বর বলিতেছে—"কি করলেন বাবু,—ওটা থে আমার ডাবা !"

"অঁ্যা—তাই তো,—তোমার যে বড় ক্ষেতি ৵রলুম !" "আজ্ঞে—আমার আর ক্ষেতি কি! আপনি-— ব্রাহ্মণ"—

"ও—দেই কথা! তোমাদের বাড়ী না মেদিনীপুরে,— দেড়হাত তফাতেই তো শ্রীক্ষেত্র! কোনো দোষ নেই। "এই—স্থবর্ণরেখা পার হলুম" বলিয়া, সজোরে একটি টান্ মারিল,—দপ্ করিয়া একটা শব্দ হইল।

কুঠা আসেন আর বাহির হইয়া যান, একবারও বসিতে
দুক্ষিলামনা। পথে আর বাজারে থাকিতে পারিলেই যেন
আরাম পান,—ব্যস্ত থাকিলেই বাচেন। খুব নার্ভাস্ হইয়াপড়িয়াছেন বলিয়াই বোধ হয়।

বসিতে বলায় বলিলেন—"না,—জয়হরি বাব স্বাছেন— কিছু দেখতে হবে না। এমন লোক খোয়ানো—"

চলিয়া গেলেন,—''দই আনা হয় নাই !''

সন্ধ্যার পর গণেনবাব ও ধর্মশালার বৃৰক্ষয় আসিলেন ;
 অমর পূর্বেই আসিয়াছে।

কঠা পূর্ববং বাস্ত, কেবলি বাণেশ্বরুকে ডাক্ পড়িতেছে—

"বেটা সামাৰে ভোবাবে। এই—থানেশ্বর, —থানেশ্বর।—

জন্মহারির আজ মেলুন্টে (Mail day); সৈ মেনেনের "উ:, কি ছ:সম্মুই পড়েছে,—আর একটা মামুদও সঙ্গে মিশিয়া এক হইনা গিন্নাছে। গান্ধে গেঞ্জী, মাথান্ন আসে না,—বেটাকে হ্রকীশ্বর না হয় চেপ্টে টালিশ্বর গামছা,—এই বা তফাং।—বজান্ন লুচি-ভাজা বামন! বানিয়ে দেয়! এই-খানেশ্বর,—এই বেটা বধিরেশ্বর!"

অমর কম্ শোনে,—আমার দিকে চাহিয়া বলিল—"কি
চাচ্ছেন,—লোহার দূর ?"

বলিলাম,—প্রে বুলিব। কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

কর্ত্তা হঠাৎ ব্যস্তভাবে ছারের কাছে আসিয়া বলিয়া বেলান—"বড় দেরি হয়ে গেল ডাক্তার বাব, কি করব'— এই সময় চাকর বাটোও কোথায় সট্কেছে! আপনাদের টাইমে থাওয়া—এতো থাওয়া নয়—কৈ প্লাভ্যা! এই চাট্নিটে নাবলেই—জয়হরি বাবু চাকেন।"

. চলিয়া গেলেন।

ডাক্তার বাবু অবশ্য তথনো আদেন নাই.।

তিনি গত আটটার পর আসিলেন। কর্ত্তার সামনে পড়ায়—"এই যে,—জাবার ডাক্ পড়েছিল বুঝি,—উ: কি গোয়ারতুমি কাজ! মানুষ মারা,—নিজে মরা,—বাপ্ত.! একটু স্থির হয়ে বসবার জো নেই। যাক্, আপনি ত' তব্ ফেরেন্!"

আমি তাঁহার সম্ভাষণ শুনিয়া সম্কৃতিত হইতেছিলাম,—
করেন কি!

ডাক্তার বাবু চিনিতেন, মৃত্হাস্তে বলিলেন,—''হাঁ।— কেবল থাবার সময়।''

্তাড়াতাড়ি বলিলাম,—"জয়হরির চাট্নি চাঝ হ'ল কি ?"

"উ:—ভারি মনে করে দিয়েছেন। বস্থন ডাক্তার বাব্,
আর যেন কোথাও থাবেন না। ছিষ্টিছাড়া হিষ্টিরিয়া আজকাল বর বর,—এগুনি রামও ছুটে আগতে পারেন, শামও
ছুটে আগতে পারেন। আমাদের সময়ে তো মশাই শুধু
"হিষ্টিরিই ছিল,—তা সেটাও কম্বরাগ ছিল না। রাত
জেগে—মিছে কথা মুথস্থ করা,—সদ্ধো নয়, গায়তী নয়—
বাবরশার বাপের নাম। আচ্ছা—এসে বলচি।"

চলিয়া গেলেন। সকলের মুখেই হাসি।
ডাক্তার বাবু বলিলেন, —"বেশ আছেন।"
বলিলাম,—"চাকরটি না থাকলেই—অনাথ!"
গণেন বাবুর সহিত নানা কথা চলিতে লাগিলু।

অমর আমাকে বলিল,—"এখন আছ ত'⊸-মিছে ২সে বেড়িয়ে কি হবে, আমার সঙ্গে ঘোরো। রোজ পাচটা টাকা —গালাগাল; হদিনে দশ, তিন দিনে পনেরো, সপ্তায় শ্রুত্তিশ, মাসে দেড়-শো,—কে দেয় ছে,—বুঝলে! দাঁও পেলে পাঁচ-সাত শাে-ও হয়। মিছে বেড়িয়ে আর হবে কি! দিক না কেউ এক পয়সা!—

"আর তোমাদের ওই ভূলগুলো ছাড়ো,—সত্যি মিথো, ধর্ম্ম অধ্র্য্ম,—রোজগারের সঙ্গে 🔑র সম্পর্ক কি ? ও সব তাবতে গেলেই—কলাপোড়া থাবে—তা বলছি।—

"ধর্ম নয়ই বা কেন',—সেই টাকায় ধর্ম কর না—যত পারো। এই আ্রিয় ত তিন চার থানা বাড়ী তুল্ল্ম, পাঁচ সাত হাজার টাকার গয়না গড়ালুম,--ধর্মকর্ম আর কা'কে বলে !— মিক্সী মজুর, স্থেকরা ছুতোর, ইট্ওলা কাট্ওলা চূণ-ওলাকে কত টাকা দিলুম—মুটো মুটো হে! ধর্ম নয় ?—

"বাগান করেছি,-—মরস্তমে দেড় হাজার টাকার লাাংড়া বেচি,—কম্সে কম নিজেও তিরিশটে খাই,-- দাগি আর **थिंट** जिल्ला या भिष्टि ! आञ्चात इश्चिस्य नग्न ? गार्मित বেচি, তাদের আত্মাকেও হৃপ্তি দেওয়া হয়,—ধন্ম নয়। আমি,—ও ঢের ভেবে দেখেছি। সাগে রোজগার, তারপর ধর্ম আপ্সে চলে,—বুঝলে! ধম্মের জোগাড় করে নেও।"

<del>কাহারো কথা শুনিতে দেয় না, কেবলি গা ঠাালে আর</del> ফি-হাত ্বলে—"কি বলো ?"

বুনিলাম,—একটা কিছু মতলন জাঁটিয়াছে—এখানে তাহার একজন বিশ্বাসী অমূচর চাই।

ভর্গবান রক্ষা করিলেন। কর্ত্তা 'আসিয়া বলিলেন---"কষ্ট করে উঠতে হবে।"

আমি দৰ্কাণ্ডেই উঠিয়া পড়িলাম। .

গিয়া দেখি,-- একেবারে দব সাজাইয়া ভাকা ইইয়াছে। দালান,—সম্ভারে, স্থগন্ধে ভরপুর!

কর্তা বলিলেন—"আজ সব একসঙ্গে বসতে হবে। ডাক্তার বাবুর ত্র'পাশে গণেনবাব আর জয়হরি বাবুর তান। জয়হরি বাবু পোলাওটা নিজের হাতে গরম গরম দেবেন বলেট অপেকা করছেন,—তারপর ঠাকুর আছেন।"

সমর আমার পাশেই বসিল। একগ্রাস মুখে দেয় আব কুৰ,—"বুমলে <sup>18</sup> কপনো,—"কেমন ?" কভু—"তথন দে<del>থ</del>বে কি মজ. ! রোজ বল বাড়বে।"

' আবার বলৈ—"পৃথিবাটার জিণভাগ লোহা হ'ত—কেয়া মজাই হ'ত! কেন যে হলনা! পুরিতে গিয়ে দেখি--কুল-কিনারা নেই, কেবল জল আর জল! কোন্ কাজে যে আণে! স্পাকাশের দিকে চাইলেও—এ অ-কেন্সো ফাঁকটা দেখে এমন আপশোষ হয়! হয় না?"

আমার থাওয়া ঘুরিয়া গেল, — কি যে মুখে তুলিতেছি— ব্ঝিতে পারি না,—আস্বাদও পাইনা। 'সকলের হাস্তালাপ চলিতেছে,—কিছুই কাণে আসে না। শুনিতেছি !

বলে—"তুমি ঠিক করে বল দেখি—জলে, স্থলে, অস্তরীক্ষে প্রভাব কার ? ছুঁচটি থেকে জাহাজ, এয়ারোপ্নেন—লোহার। সাকার দেবতা —নয় কি ? কাল থেকেই—লেগে যাও, — বুঝালে ?"

একটা হাসি উঠিল। কতা বলিতেছেন –"ইনি এপন শেফিল্ডে, --লোহাবামের পালায় পড়েছেন।"

<u> ডাক্তাৰ বাব আঘাৰ দিকে চাহিয়া বলিলেন, -- "ভয়হাব</u> বাবুর ঘুন নাকি খব সজাগ,---চোপ বুজলেই গড়ের-বাজি বাজান!"

বৃঝিলাম--জন্মহরির প্রদক্ষ পড়িয়াছে। একটু হাসিলাম। আমাকে কিছু বলিতে হইল না, জয়হরিই বলিল— "ওঁরাই বলেন, আমি তো মশাই কিছুই জানি না। ঠাকুদা মশার ছিল বটে, —বংশের কিই বা পেয়েছি! শাতকালে জলের ঝাপ্টা মেনে তাঁকে পাশ ফেরাতেন,— গ্রীষ্মকালে শাড়াসি দিয়ে নাব্ টিপে ধরতে হ'ত। নবাব সরকারে কান্ধ করতেন, রাত্রে ঘুমুতে ঘুমুতে বাড়ী আসতেন, —প্রায়ই পুকুরে পরে গুম ভাঙ্তো। তাঁর কোনো গুণই পাইনি।"

সমর আমার গা ঠেলিয়া বলিল—'ভা হ'লে কাল্ .পেকেই, —কেমন ?"

গণেনবাব জয়হরির কথা অবাক হইয়া শুনিতেছিলেন.. বলিলেন--"না-না, একি সম্ভব!"

জয়হরি উত্তেজিত কতে বলিল—"আমি নিজেই দেখোছ,• —তথন মামার জ্ঞান হয়েছে যে। তিনি বাড়ীতেই থাকতেন, মাসে ত্'একদিন নবাবকে ফেলাম দিতে যেতেন। নবাব বড় ভালোবাদতৈন। তাঁর সব দাতগুলি পীঞ্-ুয়াওয়ায় দিলী থেকে লোক আনিয়ে—গাঁভ বাঁগিয়ে দেন<sup>ি</sup>। অনুনক থকচ

পড়ে,—সোণার জ্রিং, সোণার ক্লিণ্, সোণার প্রেট্! তথন-কার দিনে দাত বাধানো আর গঙ্গার ঘাট বাধানো—সমানই ছিল। থখন তো দাত আর গ্রন্থাবলী একই মশাই— বাধতে সমানই খরচ।"

ভাক্তার বাব্ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।
কর্ত্তা পাত ইইতে হাত ভূলিয়া উদাসভাবে বলিলেন,—
"এঁদের ছেড়ে,—শনাঃ——মার নয়"—

অমর আমাকে ধাকা দিয়া বলিল—"ঠিক্ রইল',— কেমন ? তোমারি জন্তে"—

আমি তাহার কথা। কাণ না দিয়া বলিলাম—"রাজা অশোক থাকলে ঐ দন্ত জোড়াটি শ্বরণীয় করে রক্ষার্থে আর এক নম্বর স্তম্ভ বাড়তো। তিনিই কদর ব্রুতেন। ও Family relicsটি (বংশ পরিচয়টি) যত্ন করে রেগো।

' আমি কথা কওয়ায়, জয়হরি উৎসাহের সহিত বলিল—

"সে আৰু রইল' কই মশাই; ঠাকুদা নিজেই সে দায় থেকে
আমাদের রেহাই দিয়ে গেছেন।—

"শনিবার শনিবার নবাববাড়ী থেকে ছটি করে প্রোচ পাঁচা পাওয়া যেত। তিনি তার হাভাঙা একটি ভোগ লাগাতেন— অক্টটি আমাদের পেটে যেত। ইদানীং মুড়িটা থেতে তাঁর কপ্ট হত। স্বাহি বলে,—তার বদলে তাই আমাদের ড'ভায়ের মাথা থেয়ে গেছেন।—

"এক শনিবার আহারান্তে, নাক ডাকিয়ে নিদ্রা দিচ্ছি-লেন। সেটাকে সাদর আহ্বান ঠাউরে, চোরে সিঁদ কেটে বরে কুকে, —তাঁব মুখ কাঁক করে দাঁত ক্জোডাটি খলে নিয়ে বায়, —কিছুই টের পাননি।"

কর্ত্তা বলিয়া উঠিলেন্—"মাঁ।,—মাহা-হা.—ব্রহ্মদস্ত । বেটাকে পাঁটা হয়ে ওঁর পেটেই যেতে হবে !"

"আর যেতে হবে! সকালে উঠে দেখেন—দ্বৈত নেই! ত্র্ভাবনার বসে পড়লেন! শেষ সিঁদটা দেখতে পেরে, স্বন্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন—'আ:-বাচলুম, ভাগ্যিস বেটা সিঁদ কেটেছিল,—তা না তো —পেট কাটতে হ'ত। মা কালা কক্ষা করলেন! না—আর থাকা নয়! বান্ধণী গেছেন,—গাঁটা থাওয়াও গেল,—আর কোন্ স্থথে থাকা! মালসাভোগ মারতে আর বাঁচা কেনো! আমরা লম্বোদর বাড়্গ্যের সন্তান, জন্মনিরে জীয়ে দামোদরের সেবক,—কাক্ররই মর্যাদা বিখতে পার্ক না, না; আর পাপ বাড়ানো নয়!'

"তিন বাসেই দেহ ছাড়লৈন।"
 হাসিল সমানেই চলিতেছিল,—সহসা থামিয়া গেল।
 কর্ত্তা বলিলেন—"উ:, কি ট্রাজিডি।"

অতিকষ্টে হাসি চাপিয়া ডাক্তার বাবু বলিলেন,—"তা বটে, rather tragi-comedy (অল্ল-মধুরু)। আমরা জন্ম হরিবাব্র মুখ থেকে যা পেল্ম—"মলিয়ারে"র মাথা থেকেও তা পাই নি। একদন্ বিশুদ্ধ।"

জরহরি হতাশভাবে বলিল—"বংশের কোনো গুণই পেলুমনা!"

অমর বলিল—"কাল্ দিনটাঁও খুব ভালো"—

চাট্রি আসিয়া সকলের চমক্ ভাঙাইয়া দিব। এতকণ কেবল থাইয়া যাওয়াই হইতেছিল, কি থাইতেছি তাহার উপর নজর ছিলনা। এইবার,—সত্যমিথা ভগবানই জানেন, বোধহয় ভদ্রতার থাতিরে,—রন্ধুনের স্থাতি সুকু হইল।

জন্মহরি মাথা নাড়িরা বলিরা উঠিল—"ঠাকুর,—এইবার সেই—অাসল্!"

বৃঝিলাম—জন্মহরির সেই Red pর পিণ্ড—( রাঙা আলুর পিটে )।

সকলের সামনে এক এক রে**কাব আসিয়া পড়িল।** মুপে দিয়া, সকলেই প্রশংসা আরম্ভ করিলেন, **এ**বেমন মোলায়েম তেমনি মধুর এবং স্থসাত্—বাঃ!

জয়হরি গর্কোৎফুল নেত্রে সকলের মূথে একবার চাহিয়া, শেষ যেন ফর্ণা তুলিয়া বক্রগ্রীব ভাবে আমাকে, বলিল—

"নির্ভয়ে লাগান্,—কাঁটা খোঁচা নেই, দাঁতেরও দরকার নেই,—একদম্ তালবা! জিব দিয়ে তালুতে তুল্লেই তলিয়ে যাবে!"

রাসকেল !

ডাক্তার বার্কে বলিলাম—"ওকে একটু দেখবেন।" কর্ত্তা বলিরা উঠিলেন—"সে আমি দেখছি—ও তৈাঁ আমার কান্ধ, ওঁকে কষ্ট করতে হবে কেন"।—

—"এই ঠাকুর—ঠাকুর !"

উঠানের দিকে গলা বাড়াইয়া ডাকের উপর্ডাক। ঠাকুর তথন অমরকে দিতেছিল।

—"কোনো বেটা বাড়ী থাকবেনা! আহিই উঠুছি।"

কর্ত্তাকে উঠিতে উন্মত নেথিয়া ঠাকুর কথা কহিল বিলিলাম—"ওকি ডাব্রুণার বাধু—১০৩ তো আগেই হতে "এই যে বাবু, ওঁকেই ত দিতে যাচ্চি।" ি গেছে ! দেশে বিধবা বিবাহ নেই, —বউটি বড় ছেলেমাহ্নয়"—

"ওঁকে—কাকে রে বেটা !—তিনি তো রাহ্নাঘরে।"
জানালার পরপার হইতে চাপা আওরাজ শোনা গেল—
"বুড়ো বরুদে মিন্সের মতিচ্ছন্ন ঘটেছে।"

"আজে—এই দেখুননা" বলিয়া ঠাকুর জয়হরির রেকাবি আবার পূর্ণ করিল।

· ডাক্তার বাবু বলির্লেন—"ওতে আর কটা ধরবে,— পাত-তো পরিষ্কার—পাতেও দাও।"

ঠাকুর পাতও পূর্ণ করিয়া দিল।

ডাব্রুণার বার্কে বলিলাম—"চথের সামনে, একাহত্যা দেধবেন।"

জন্মহরি ফি-হাত পাঁচটা করিয়া বদনে দিতেছিল।

ডাক্তারবাব্ বলিলেন—"না—আপনি ভাববেন না—
অভুক্ত উঠতে দেব' কেনো।—বেশ করে থান জন্মহরি
বাব্য —লজ্জা করবেন না,—ওঁরা আমাকে চুষবেন।"

বলিলাম—"ও বিবাহ করেছে, বউটি ছেলেমানুষ,— সম্ভানাদি"—

ডাক্তারবাবু বলিলেন—"তাই ত', কাচ্চাবাচ্চা হলে প্রীপনিই কমে যাবে—ত্লা আমি জানি। সেটা আর বলতে হবে ক্রেন,— এপন না থেলে আর থাবেন কবে,—নিয়েসো ঠাকুর।"

ক্র বলিলেন—"তাকে আর পাবেন কোথায়! আমার
হু'বেটাই সমান জুটেছে—এক ভস্ম, আর ছার। সে বেটা
বাণলিক—ইনি ঠাকুর! কেবল—পঞ্চাব্য চড়াও।"

ঠাকুর জয়হরির পাতে গামলিটা উপুড় করিয়া দিল। জয়হরি বলিল—"কি করলে, সতেরটা হলেই হ'ত,— ১০৩ যে হয়ে গেছে।"

ডাক্তার বাবুর দিকে চাহিয়া বলিল—"মিষ্টান্নটা আমাদের বংশে জপের সংখ্যার চলে কিনা,—১০৮ হলেই,—না বলেতে হয়।"

"বাং কি স্থন্দর নিয়ম। মিষ্টারের মধ্যেই মুক্তির পথ। দবাই এই নিয়ম রক্ষা করা চললে—দেশের ত্থ্যু দূর হতে আবু ক'দিন লাগে!—

ত ১৭ হলেই তো ১০৮ হয় ? বেশ—আপনি থেয়ে যান,— বামি সংখ্যা র পছি।" বলিলাম—"ওকি ডাক্তার বাধু—১০০ তো আগেই হয়ে গেছে ! দেশে বিধবা বিবাহ নেই, —বউটি বড় ছেলেমায়্ব"—
কর্ত্তা কথাটা কাড়িয়া লইরা বলিলেন—"আহা—তা থাকুলে আ্বার ত্থ্যু কি মশাই,—নেই বলেই তো বেঁচে থাকতে হয় । নইলে—ঠাকুর চাকরের স্থথ দেখছেন তো ! হুঁ:—ওঁরা সেটা ব্ঝবেকে: ব্ঝেলে কি আর সধবা থাকেন !"

#### কি সর্বনাশ।

অমর অনেককণ চুপ করিরা আছে,—ভঙ্গে ভরে তাহার দিকে চাহি নাই। চাহিয়া দেখি গাট় সন্নিবেশ, সেও কম্ ব্যস্ত নয়!

বলিল—"থাওনা,—বেশ করেছে হে—তোফা!" পরেই,
—"বুঝলে, এর গোড়াতেও ওই লোহা,—জমি থোঁড়ে কে!"
লক্ষ্য করিতেছিলাম—গণেনবাব্ খাইবার অভিনরই
করিয়া যাইতেছিলেন। কেহ বলিলে বা কাহারও সহিত
চোথাচোধি হইলে—কিছু মুথে দিতেছিলেন মাত্র।

ডাক্তার বাব জয়হরিকে বলিলেন—"মার ছ'টা হলেই হয়।"

পাতে ছয়টাই ছিল, এবং তাহা হইলেই ১০৮ হয়,— প্রকৃত কিন্তু ১৫৮ হয় !

জয়হরি অবশিষ্ট ছয়টা মুগে ফেলিল।
ডাক্তার বাবু বলিলেন—"এই ১০৮ হ'ল। আর ?"
"না,—পক্তিতে নিয়ম ভঙ্গ করবনা,—সকালে খেলুই হবে।"

আহারান্তে বাহিরে আসিয়া দেখি,—অমর আর দাঁড়ার নাই— চলিয়া গিয়াছে।

পান সে থারনা ; তবে বলিতে শুনিয়াছিলাম—"অম্নি পেলে বিষও থাই !"

গণেনবাবৃকে ধর্মশালায় পৌছাইয়া দিয়া জয়হরি ফিরিল।

ত্'এক কথার পর বীরেন বলিল—"আমরাও গণেনবাব্র সঙ্গে কাল যাছি। ওঁকে পৌছে দিয়ে বাড়ী যাব।
ডাক্তার বাব্র থাতিরেই এতদিন ধর্ম শ্লার আশ্রয় পেরেছিলুম,—গণেনবাবৃকে ফেলেও যেতে মা চাইছিল না।



অলক সাঙ্গৈ কন্দকলে শিরাণ প'বতো কণ্নুলে, মেগলাতে জ্লিফ দিতো নব-নীপেব মালা। —ববী ল্নাথ \ টাৰ ভুষ্জ পূৰ্ণচল চক্ৰবৰ্ষ

আধানাদের সক্র-আর আকৃষ্ণও আমাদের টেনে রেথেছিল।
তরহরি বাবুর মত পরোপকারী লোক দেখিনি,—অনেকু
লাভ হ'ল। আপনারাও যাবেন শুনচি।"

অপ্রত্যাশিত ভাবে গণেনবাবুর এমন সঙ্গী মেলায় ভারি একটা স্বস্থি বোধ করিলাম।

বলিলাম—"ভোমরা কি বেড়াতে বেরিয়ে ছিলে,—তীর্থ কুরতে তো নয়ই

"হাা—বেড়ানই বলতে হয়, তা বই আর কি। দেশের কোনো কাজ কুরতে গেলেই—সহজে পুরিসের পরিচিত হয়ে পড়তে হয়, বলেন—

"গরিবের ছেলেদের কেন' পড়াও, চাষীদের সঙ্গে কেন' মেশো, তাদের ভালোকথা কি ক্লষি সন্ধান দরকারী কথা শোনাবার ভার তোনাদের কে দিলে, গ্রামে গ্রামে ম্যালেরিয়ার পাঁচন বিলিয়ে বেড়াবার মাথাব্যথা তোমাদের কিনেন,—যার গরজ সে চ্যারিটেবল্ ডিস্পেন্সরি খুঁজে নিতে পারেনা কি। সরকার বাহাছর সবই তো করে রেঞ্ছেন।

"পরের পুকুরের পানা পরিষ্কার করে বেড়ানো কি ভদ্দসস্তানের কাজ? এর তো একটাতেও এক পরসা আমদানী
নেই,—বিনা রোজগারে লোকের ক'দিন কাটে! তার
চেযে দেশে তো কন্সাদায়গ্রস্তের অভাব নেই, তাদের উপকার
করলেই তো হয়।—ইত্যাদি উপাদেয় কথা আর উপদেশ
ভনতে হয়।—

"এঁরা চাননা যে দেশের লোক দেশের লোকের বা মাক্য মাক্যকে সাহাযা করতে চেষ্টাও পায়। কারণ সে কাপ্নের জন্মে নাকি তাঁরা রয়েছেন,—ডেমি কাগজে ষ্ট্রাম্প মিরে তঃথ জানালেই শোনানি হবে! দেশে কি পুলিস্ নেই না আদালত নেই; ইত্যাদি।

"ভাই মাঝে মাঝে অভিষ্ঠ হয়ে বেরিয়ে পড়তে হয়।
তবে,—পরিচয় হয়ে গেলে গোঁজ গরর রাখবেন। স্তুতরাং—
বেখানেই থাকি—অসহায় নই!"

আমি অবাক হইয়া শুনিতেছিলাম আর ভাবিতে-ছিলাম—সত্যই কি এতবড় সভ্যতাভিমানী জাতটা এতটা ত্বল হইর পড়িরীছে। না—এটা আমাদেরি দেনার মহাপুরুষদের মহিমা!

খীরেন বলিল—"এখানে দিন কতক থেকে অক্সত্র চলে 
যাব বলেই এসেছিলুম, কিন্তু গণেনবাবুর অবস্থা দেখে আট্কে
গোলুম। তাতে আমাদেরই লাভ বেশি হয়েছে। আমাদের
করাকর্মার ভেতর—হিসেব থাকে, চতুরতা থাকে, বৃদ্ধি
থেলানও থাকে,—কিন্তু তা না রেখেও যে কেবল অভিন্ন
ভেবে ঐকান্তিক সদিচ্ছায়, ভূলভ্রান্তি সন্বেও—সহজে বেশি
কাজ করা যায়, তা দেখে গেলুম। পারব কিনা জানিনা শি
যাবার সময় পায়ের ধ্লোটা যেন পাই।"

আমার কণ্ঠ ভার হইয়া আসিঁয়াছিল, বলিলাম—"ভগবান তোমাদের সদিচ্ছার সহার হউন,—তেমিরা আনলে পাক'।"

উভয়ে নমস্কার করিয়া উঠিয়া গেল ৷

বাহিরের রোয়াকে ডাক্তার বাবুর সাড়া পাইয়া তাঁহাকে সংবাদটা দিবার জন্ম গেলাম! দেখি জয়হরি অতি কাতর ভাবে হাতজোড় করিয়া বলিতেছে—

"আমাকে সন্তিয় করে বলুন ডাক্লার বাবু—আরু কোনো ভয় নেই তো! ঐ ভাঙা শরীরে পালটে পড়লে আর রক্ষা থাকবেনা। তার চেব্রে দিন কর্তৃক থেকে যাঁওয়া বরং ভাল।"

"ওঁর জন্মে আর ভাববেন না জয়হরি বাবু। আর্মি বিবাদি বিবাদি উনি সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হয়েছেন; এখন কর্মহীন বিসে থাকাটাই ওঁর পক্ষে থারাপ। ওঁকে আর একদিনও আটকাবেন না।"

"না—তা হলে"— :

আমি উপস্থিত হইয়া সংবাদটা দিলাম। **ভাক্তার বাবু** খুব খুসি হইলেন।

জয়হরি বলিয়া উঠিল—"জয় বাবা বৈত্যনাথ !"

মাধুরী আসিরা জরহরিকে ভাকিল! বলিল,—"দিদিমা শুরে আছেন, উঠ্ছেন না,—খাবেন না। তুমি একবার এসো।"

জরহরি ছুটিরা চলিরা গেল! (ক্রমশঃ)

### স্বামী বিবেকানন্দ \*

### অধ্যাপক রায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাত্বর এম্-এ

আপনারা নববর্থের সভিষেক করলেন নদ্দীক ও সাহিত্যের রসে। আপনাদের পারিজাত-সমাজের পক্ষে নববর্ধ সর্ববিভা-ভাবে রসপূর্ণ হউক। সন্দীত ও সাহিত্য রসের তৃইটি ধারা; কিন্তু একই নিঝার হইতে উৎসারিত হ'য়েছে এরা। সেটি হচ্ছে মিলন। গীত ও সন্দীতের মধ্যে যদি কিছু পার্থকা



স্বামী বিবেকানন

থাকে, ত আমার মনে ২র সে হচ্ছে এই মিলন। 'সঙ্গত' না হলে সঙ্গীত হর না। মিলন না হলে আবার সঙ্গত হর না। একজনের দারা কি সঙ্গত হতে পারে? স্থতরাং সঙ্গীতের মধ্যে মিলনের ভাবটি প্রস্ফুট ররেছে। সাহিত্যের অর্থও মিলন। সহিত শব্দ হাতে সালিত্য এসেছে। পাঁচ জনের উপভোগ্য বলেই সাহিত্যের নাম সাহিত্য। করে সাহিত্যে, রস-সাহিত্য, সবই মিলনের মাল্ললিকে মধুর। আপনাদের এই সন্দীত-সাহিত্য-ভূরিষ্ট মিলন মধুমর হউক, ইহাই আমার নববর্ষের শুভকামনা বলে আপনারা গ্রহণ করুন। আর আপনারা আমাকে যে আজকার মিলন-মহোৎসব-পৃত সন্ধার এই আনন্দের ভোজ দিলেন, এর জভ্যে আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

আমার আরও আনন্দের বিষয় এই যে, আজ আপনারা এমন একজন মহাজনের পুণাস্থতির আলোচনা করছেন, ধাঁর কথা শুন্দে পুণা হয়, ধাঁর স্মরণে দেহ মন পবিত্র হয়, এবং ধাঁর অভয় বাণী দেশ ধদি অমুসরণ করে, ত দেশ ধলা হ'য়ে যায়।

স্বামী বিবেকানল ধর্ম-প্রচারক ছিলেন, সমাজ-সংস্কারক ছিলেন, মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার মুথ দিয়ে আর্য্য ঋষিদের জ্ঞানরাশি বেরিয়েছিল। ভগবান যুগ-যুগান্ত সঞ্চিত শ্রীশ্রীরামক্বফের শক্তি তাঁহাতে সঞ্চারিত হয়ে যে কি অপুর্ব্ব চরিত্রের সৃষ্টি হয়েছিল, তা ভাবলেও শরীর রোমাঞ্চ হয়ে উঠে। তাঁর মুখ দিয়ে যথন গোমুখীর জলধারার তার 🚈 বেদান্ত, উপনিষৎ এবং নিথিল বিশ্বের ধর্মশান্তের সার্কীন নির্গত হতো, তথন সত্য তাহাকে আশ্রয় করে' থাক্তো। ধর্ম্মে নিষ্ঠা, কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ও গুরুত্বপা মিলিত হয়ে তাঁকে তেজোগর্ভ বজ্রের মত করে তুলেছিল। আমি এ পর্য্যস্ত যত লোকের বক্ততা বা লেখা পড়েছি, তার কোনওটির মধ্যে এত তেজ দেখি নাই। তিনি আমেরিকায় যথন ভারত-বর্ষের প্রতিনিধি স্বরূপ উপস্থিত হয়েছিলেন, তথন maxim বন্দকের আবিষ্ণ্ডা সেই অমিততেজা সন্মাসীকে দেথে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। When Vivekananda arose, they saw that they had a Napoleon to deal with

দক্ষিণ-ব্যাটরা পারিজাত সমাজের নববর্ধ-মিলনোপলক্ষে সভাপতির বক্তৃতার সার মর্ম।

...He became the lion of the day. He played with the parsons as a cat plays with a mouse.

ampalparaminingspramplaminingmanaminingmanaminingmanaminingmanaminingmanamining

সত্যসন্ধ স্বামীজির বাণী অনেক সমরে ভবিশ্বৎবাণীর মত মনে হয়। বর্ত্তমান যুগে তাঁর কথাগুলি বিশেষ প্রণিধান করে' ভেবে দেখবার প্রয়োজন আছে। বিবেকানন্দ একজন যুগপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ্ধ ভারতবর্ষের বিশেষ সৌভাগ্যবলে ডিনি আমাদের এই পর্তিত জাতির মধ্যে আবিভূতি হয়েছিলেন। তাঁর বজ্রগর্ভ ভক্তির দ্বারা এই সারা দেশটাকে তিনি জাগাতে চেষ্টা করেছিলেন। স্বদেশকে যে তিনি কত ভালবেসে-ছিলেন, তার ইয়ত্তা করা যায় না। স্বদেশ-প্রীতি, স্বদেশ-প্রীতি করে চীৎকার করলেই স্বদেশপ্রীতি হয় না। স্বদেশকে ভালবাস্তে হলে কি করতে হয়, তা, স্বামী বিবেকানন্দের পদতলে বসে যুগযুগান্ত ধরে' শিক্ষা করা যায় ৷ তিনি এ দ্রেশের প্রতি ধূলিকণাকে ভালবাসতেন। এ দেশের যা কিছু মন্দ, তা তিনি উৎসাদিত করে, এদেশকে তিনি এক মহামহিমময় আসন প্রদান করবার জন্ম লালায়িত ছিলেন। এ দেশের দোষগুণ তিনি যেমন করে' ভাবতে চেষ্টা করেঁ-ছিলেন, এমন আর কেহ কথনও করেছে কি না সন্দেহ। তার ভালবাসা অন্ধ ছিল না। তিনি স্বদেশকে জগতের সভায় শ্রেষ্ঠ, বরেণা, গরীয়ানু করে' তুল্তে চেয়েছিলেন। তা করতে হলে কেবল জোর গলায় দেশের জয়ভেরী বাজালেই চলে না। আমরা আমাদিগকে বড় বল্লেই, আমরা বড় এ কথা নিঃসন্দেহ প্রমাণিত হয়ে যায় না। তিনি বিদেশীয়দের 'নিক্ট আমাদের আধাাত্মিক আদুদর্শ যত নির্ভীকতার সুকে ব্লুর্ভেন, আমাদের নিকট আমাদের দোষের সম্বন্ধে তার চেয়েও বেশী জোরে বলতেন। সত্য কথর্নও সংকুচিত হয় 💣না। যারা সত্যকে ভাশ্রয় করেছেন, তাঁরা 'বিগভভী :'— 🔻 তাঁহাদের কোনও ভয়ই নেই। লোভ ও ভয় এ হটিকে তিনি জয় করেছিলেন। হাততালির লোভেঁ ়কখনও অপ্রিয় সত্য বলতেও কুষ্টিত হতেন না। যেখানে দোষ, ক্রটী, অভাব চোথে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার দরকার হ'ত, সেখানে তিনি কশাঘাত করতে কিছু মাত্র মমতা করতেন না। হাজার বছরের জড়তা ও আলস্তে এ জাতির হৃদর অসাড় হয়ে উঠেছিল। স্বামী বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন যে 🏎 🌣 অসাড়তা ভাঙতে হলে' আঁঘাত করতে ছবে নিৰ্ম্পূৰ্ভাবে। চুহুবৈ চৈতন্ম উন্ধুদ্ধ হলেও হতে পারে।

কিছ আমাদের জড়ত্ব এত চাবুকেও ঘুচ্ল না। সে আমাদের ছুর্ভাগ্য। বামীঞ্জি তাতে কিছু দোষ নেই। তিনি যা মন্দ বলে বুঝেছিলেন, যা কুসংস্কার বলে' ঠিক করেছিলেন, -তা'র মূলোৎপাটন করতে তিনি একটুও পশ্চাৎপদ হন নাই। জগতের সভায় দাঁড়িয়ে তিনি ভারতের প্রতিনিধি স্বরূপে, অতীত সভ্যতার স্বোর্ব বকে নিয়ে, আর্গ্য ঋষিদের আদর্শ ফুটিয়ে তুলে বুক ফুলিয়ে বলেছিলেন 'ভারতে ধর্মপ্রাণতা আছে, আধ্যাত্মিকতা আছে, ভক্তির প্রস্রবণ আছে, জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার আছে, হিমালয়ের মত স্থির অটল বিশাসু আছে—এমন আর কোথায় আছে। বিশ্বের লোক মৌন বিশ্বয়ে শুনিল। কিন্তু দেশের শেলাককে <u>তি</u>নি বল্লেন किटमत धर्म जारमत्,--यारमत रमरण. भतीरवता--मतिज-নারায়ণেরা না থেয়ে মরে ? 🍑সের ধর্ম তাদের, যারা— আট বছরের মেয়ের বিয়ে দিয়ে আহলাদে আটখানা হয় ? কিসের ধর্মা, কিসের ঈশ্বর—যদি এক জাতি অপর জাতির মুখে অবজ্ঞায় কুধার অন্ন তুলে না দিতে পাবে 🕍 দুেখ, পাশ্চাত্য জগতের দিকে একবার তাকাও, তারা দারিদ্র্য দৈল্ল মোচন ক্রতে সর্বাদা সচেষ্ট্র, তারা নায়ীদিগকে চারণে দলে না—ভাই তারা ত্রিভুবনজয়ী।

স্বামীজি যে সকল কথা বলেছেনু, তার মধ্যে তিনীট কথা আমার মনে সব সময়ে জাগে। একটি হচ্ছে দারিদ্রা মোচন; আর একটি জাতির শারীরিক উৎকর্ষ। আর একটি জাতিভেদের কঠোর বাঁধন। এ তিনটি কথাই আজকার দিনে ভেবে দ্থেবার খুব প্রয়োজন রয়েছে। মার্থ্য, হ'তে হ'লে, আন্ত জীবন্ত মামুষ হতে হলে চাই অন্নের দংস্থান, আর চাই শারীরিক সামর্থ্য। বিলাসিতায় লক্ষ কোটী টাকা আমরা ঢেলে দি, আমাদের দেবমন্দিরে অফুরস্ত অর্থ সঞ্চিত, বোম্বাইয়ের লোকে ছারপোকার হাসপাতাল বানিয়ে টাকার শ্রাদ্ধ করে, আর আমার প্রতিবেশীরা না থেয়ে মারা যাচ্ছে, তা কেউ দেখবে না ? স্বামীজি আমাদের হুঃখ দৈক্ত দারিদ্র্য দূর করবার জত্তে যে কি প্রাণান্তিক চেষ্টা করেছিলেন, তা অনেকেই জানেন। আমাদের কিসের স্বদেশ-প্রেম, যদি আমরা আমাদের ভাইদের দিকে ফিরেও না তাকাই ? স্বামীজির উপদেশ শুনে যদি এ দিকে সকলের দৃষ্টি পতিত হ'ত, তাহলে ভারত্বর্ধের অবস্থা অনেক পুরিমটা শাল **হ'তে পারত ় আমরা ত্র্বল, আমরা বছু সহু করভৌ**,

অক্ষম, আমরা আত্মরক্ষায় অসমর্থ, আমরা' আমাদের মানসম্ভম রক্ষায় অপারগ: কি এক সর্ব্ধনাশী তুর্ববৃতা এই হিন্দু জাতটাকে গ্রাস করেছে। স্বামীজি বলতেন, বীরভোগ্যা বস্ত্রন্ধা। বলবান হও, বীর হও। স্বাধীনতা স্বাধীনতা করে' চীৎকার করলে, স্বাধীন্তা কথনও আপনি এসে করতলগত হবে না। স্বাধীনতা পাবার মত এবং পেয়ে রক্ষা করবার মত वन य पूरुर्व रूप, मिर्र पूरुर्व आमोर्दि ग्रनाव साधीना বরমাল্য দান করবে। কারও শক্তি নেই যে আমাদের আর পদানত করে রাথে। ঋষিদের কথায় তাই তিনি বল্তেন, নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য। জাগো ভাই, জাগো—একবার আপনার ব<del>লে উ</del>ঠে দাড়াও, মনোমত বর লাক্ত কর। আমরা স্বামীজির কথায় কর্মপাত করতে পারি নি। যুগ-যুগান্তের জড়তা আমাদিগকে বর্ষির করে রেথেছে; স্বামীজির অনোঘ বাণী কাণে পত্ছিল না। মুখে আমরা সাম্যবাদ বলে চীৎকার কবি। আমরা একই ব্রন্ধের বিকাশ, আমাদের মধ্যে ভেদ নাই, ভেদ নাই। কিন্তু আমাদের জঠরে অন্নাভাব, বাহুতে বলাভাব,—সাম্যবাদ মুখেই উঠে ঠোটেই শয় পায়। আর দেখ মুসলমানদের দিকে তাকিয়ে, সাম্বাদ কি অপূর্ব একতায় তাদের বেঁধেছে। এক জনের বিপদ হলে' শত শত মুসলমান তথনই কোমর বেঁধে তার সাহায্যে অগ্রসর হয়। জীবনের মমতা করে না, স্ত্রীপুত্রের ভাবনা ভাবে না; শুধু ভাবে জাত ভাইয়ের বিপদে আমার চূপ করে' থাকবার যো নেই। আমার নাহতে বল নেই, নেই বা বইল, আমি যুদ্ধে নিপুণ নই, নাই বা হ'লাম—আমাকে এগিয়ে যেতেই হবে, যেতেই হবে। আর আমরা-- ? স্বামীজি চোথ রাঙিয়ে বলেছেন, ফেলে দেও তোমাদেব ধর্ম কর্ম,—আগে বলীয়ান্ হও, আত্মরক্ষায় সমর্থ হও। এই মহাপ্রাণ রাজনীতি-পণ্ডিত যুগ-প্রবর্ত্তক মহান্মার কথা আমরা শুনেও শুনি নি। আজ তার প্রায়শ্চিত্তের জন্ম প্রস্তুত হতে হচ্ছে। মুখে আমরা যতই সাম্যবাদ প্রচার করি না কেন, জাতিভেদ আমাদিগকে ভেদের চরম অবস্থায় উপনাত করেছে। আমরা মুপে শিবোহহংই বলি আর সোংহংই বলি, কাথের বেলায় আমাদের শিব অনেকগুলি 

তাপনারা হয় ত জানেন না যে, এই জ্বাতিভেদ পল্লীগ্রামে কত বিকট হয়ে দাড়িয়েছে। এমন অনেক স্থান আমি জানি, যেথানে শুদ্রের কালীবাড়ীতে ব্রাহ্মণ মাথা নোয়ানো প্রয়োজন কুরে না। খুজো ত দেখানে দিতেই নেই! আমাদের জাতিভেদ দেবতাদের মধ্যে পর্য্যন্ত গড়িয়েছে—অন্স ব্যাপারে কা কথা। এই যাদের অবস্থা, তাদের উন্নতির আশা কোথায় ? গ্যান করুন—স্বামীজির সেই তেজ্ঞ:পুঞ্জ কলেবর, ধ্যান করুন-এই পতিত জাতির মধ্যে দ্বেষ্ট্রেষ রেশা-রেশি দেখে তাঁর চোথ দিয়ে বহ্নি-জালার মত কিরূপ অশ্রু বেরিয়েছিল। তাতেও তাঁর কণা আমরা গ্রাহ করি নি।

স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশপ্রীতির তুলনা কোথায়? আমরা সে অন্ধরাগ, সে সত্যসংকল্প নিষ্ঠা, সে সেবার গরিমা আর দেখি নাই। এখনকার স্বদেশ-প্রীতি ত সে ছাঁচে দেখতে পাই না। আমাদের মধ্যে যাঁরা দেশামুরাগী, তাঁদের অনেকের খানা বিলাতী Sauce নইলে রোচে না, বিলাতী পানীয় নইলে সন্ধ্যা কাটে না; বিলাতী ভাব, বিলাতী পোষাক, নইলে এক দিনও চলে না। তাঁরাই স্বদেশের প্রধান পুরোহিতের পদ অধিকার করে আছেন। আমার মুথে এ সব কথা আপনাদের ভাল লাগবে না। আমি সরকারী চাকর এবং থেতাবী চাকর। করযোড়ে বলি, মনে রাথ বেন যে, চাকরের পক্ষে থেতাব নেওয়া না নেওয়া ইচ্ছাধীন না হতেও পারে। আপনারা সে সব ভূলে গিয়ে খ্রধু স্বামীজির আদর্শটা ভেবে দেখবেন। আভকাল রাজনীতিক ক্ষেত্রে স্বামীজির আদর্শ একবার হবার নয়, বার বার মনে করিয়ে দেবার দরকার হয়েছে। যদি সে আদর্শ আমরা এখনও ধরতে না পারি, তা হলে আমাদের আশা নেই। আমরাযদি দেশের দারিন্তা হঃথ ক্লেশ নিবারণ করতে তাঁরই বাণীর অমুসরণ না করি, তাহলে বিবেকানন্দের এ দেশে জন্মানো ব্যর্থ হয়েছে। আমরা যদি রমণীর অবস্থা উন্নত না করি, শিক্ষার ক্ষেত্র বিস্তৃত হতে বিস্তৃততর করতে চেষ্টা না করি, আমরা যদি কুসংস্কার-জালে জড়িয়ে আমাদের নিম্ন জাতিদিগকে অস্পৃত্য করে রেথে দি, তা হলে স্বামীজীর শিক্ষাদীক্ষা সব বিড়ম্বনা হয়ে যাবে।

# চণ্ডীদাস 🗱

### শ্রীচন্দ্রোদয় বিভাবিনোদ

আমি স্টার থিয়েটারে চণ্ডাদাস নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। অভিনয় দেখিরা মুগ্ধ হয় আসিয়াছি। তবে, গ্রন্থকারকেও আধুনিক "অপ্পূত্যতা পরিহার" রোগের প্রভাব কিয়ৎ পরিমাণে অধিকার করিতে পারিরাছে দেখিয়া একটু কুক্তও হইয়াছি।

আজকাল নাটক 🖛 পা কাজটা বড়ই শক্ত হইয়া দাড়াইয়াছে। অধিকাংশ লেখক লোকের ক্লচির অনুস্বরী হইয়া নিজের অতিভার প্রতি অত্যাচার করেন। তাঁহারা ভূলিয়া যান যে, লোকের মন যোগান কবির কার্যা নহে। কবি উৎপথবন্তী সমাজকে স্থপথে চালিত করি ত চেষ্টা করিবেন ; সমাজ, ধর্ম, দদাচার, অকুণ্ণ রাথিয়া যে কবি জনসমাজকে সৎপথে চালিত করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ ক্বি। দেশহিতৈষিতা, সমাজহিতৈষিতা, এবং স্বধর্করকায় তৎপরতা কবির প্রধান গুণ। যে কবি সমাজে কুপ্রবৃত্তি প্রচারে সহায়তা করেন, তিনি প্রতিভাবান হইলেও কবি নামের কলছ। রচনার কৌশলে লোকের কুপ্রবৃত্তি উত্তেজিত করিয়া সমাজকে<sup>\*</sup>কুপথের পথিক করা প্রতিভার অপব্যবহার। আমরা পূর্ব্বাপর দেশিয়া আদিতেছি, অপরেশবাবু ধর্ম ও সমাজের মর্যাাদা যাহাতে প্রতিহত না হয় তৎপতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া নাটক রচনা করেন। প্রতিকুল প্রোতে নিজের গতি ঠিক রাথা বড়ই কঠিন। তাই বলিতেছিলাম, অপরেশ বাবু বড় শক্ত কাজে হাত দিয়াছেন। নাটকের বিষয় নির্ম্বাচন দেখিলে মনে হয়, অসুবিধা তিনি নিজেই ডাকিয়া আনিয়াছেন। ছুইটা মামুবের জীবনের থানিকটা অংশ লইয়া তাঁহার নাটক। সেই অংশেও নাটকীয় বস্তু বেশী নাই। স্তরাং কল্পনার সাহায্যে তাহাকে সকল অভাব পূদ্ধ করিয়া লইতে <del>হুইসাহ</del>ে ুসেই কলনা সকলের সমভাবে তৃত্তিকর হুইবে কি নাকে বলিবে,—"ভিন্নপুচিহি লোক:।" আমার ভাল লাগিয়াছে।

চিগুলাস ব্রাহ্মণের ছেলে। নামু,রের বাণ্ডলী দেবীর পুজারী। র্জাকিনী বুদানী সেই গ্রামের অধিবাসিনী। উভরের মধ্যে প্রণয়ের সঞ্চার হর। এই এ প্রণয়ের বার বেরূপ ইচ্ছা বর্ণনা করেন; কেহ বলেন, ইহা লোকিক, কেহ বলেন আধ্যাত্মিক। আধ্যাত্মিক হইলেই প্রণয়ের নাম হয়—থ্রেম। সেই প্রেমের লক্ষণ হইল্—'কৃষ্ণেন্সির্ম্বীতিইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।"

্ এথন রামী-চন্ডীদাসের প্রণয় যদি প্রেম বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারেন, তবেই কবি কৃতকার্য্য হন,—অন্তথা একটা কুৎসিত বিষয়ের বর্ণনার অপরাধ কবির ঘাড়ে চাপিয়া বসে এবং তিনি কুরুচি প্রচারের আসামী হুইলা দাড়ান।

তাহার নাটক পড়িয়া এবং অভিনয় দেথিয়া আসরা মুক্তকঠে বলিব কবি কৃতকার্যা হইয়াছেন, চণ্ডীদাস রজকিনীর প্রণয়ে কবি লৌকিকতার লেশও রাধেন নাই, সমস্তই আধ্যান্থিক প্রতিপন্ন করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের এবং রামীর প্রেমের আধ্যান্থিকতা প্রমাণ করিবার জক্ত প্রামের কমীদার হর্লভ রায়ের চরিত্রের করনা। হুর্লভ রায় কামপ্রবৃত্তিমূলক লৌকিক প্রণারের উৎকট লালসার রামীর প্রতি যত প্রকার সম্ভব পৈক্লাচিক অত্যাচার করিয়াছেন—রামী টলে নাই। চণ্ডীদাস, কোনরূপ স্কাত্যাচার করা ত দূরের কথা, কোনরূপ অসাধুভাবও রামীর নিকট প্রকাশ করেন নাই, পরম্পরের রূপ দেখিয়া পরম্পর আসক্ত—পরম্পরের কথা ভানিয়া পরম্পর মৃক্ষ উপুদিষ্ঠ; উভয়েই ভাবে প্রেম্সার্থনার ভারু পাইয়াছি টি চণ্ডীদাস বলিলেন,—

'কুন স্বজ্ঞিনী সামী।

ও হুটী চৰণ 'শীতল জানিয়া.

শরণ লইসু আমি।"

রামীর উত্তর,---

"তোমার চরণে,

আমার পরাণে,

বাধিল প্রেমের ফাসি।

দব দম্পিয়া

এক মন হৈয়া

নিশ্চয় হইলাম দাসী।"

ছুর্লন্ত রারের চরিত্রের সঙ্গে চন্তীদাসের চরিত্রের বা রামীর চরিত্রের বে বে প্রলে সজ্বদ উপস্থিত হইরাছে, সেই সেই স্থলেই একের কুৎসিত লৌকিকতা ও অপরের মধুর আধ্যান্ত্রিকতা বিশেষ ভাবে ফুটিয়াছে।

কবি চণ্ডীদাস রঞ্জিকনাকে লইয়া আর এক বিষম সমস্তায় পড়িলেন।
সে সমস্তা, সামাজিক। সমাজের কথা ভাবিলে চণ্ডীদাসকে সদাচার,
স্নীতিপরায়ণ এবং নিষ্ঠাবান গ্রন্থলণ বলা যায় না। বিধ্বা, রূপবতী
যুবতী রঞ্জিনীর সহিত তাঁহার মেলামেশা লোকে কু-ভাবে লইবেই। পরপুরুষের সহিত পর-রমণার এরপ মেলামেশা বে সমাজ-গর্হিত, এ বিবঁরে কবি
আন্ধান্দের। চণ্ডীদাসের রজিকনী-সঙ্গম সমাজের চক্ষে, বিশেষতঃ হিন্দুসমাজের চক্ষে নির্দেশ হইতে পারে না। চণ্ডীদাস-রজিকনীর সম্বন্ধ বিশুদ্ধ
এবং আধ্যান্থিকতা পূর্ণ—ইহা সমাজকে তাঁহাদের সমাজ-জীবনে কেহ
বুঝাইতে পারে নাই, পারা সম্ভব নহে। কবি অতি সাবধানে সে চেষ্টা
পরিহার করিয়াছেন। স্থতরাং কবি চণ্ডীদাসকে সমাজের শাসনাধীন
রাথিয়া এক দিকে যেমন সমাজের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন, অপর দিকে
চণ্ডীদাসকে সমাজের বাহির করিয়া বিশুদ্ধ প্রেমের, আধ্যান্থিক প্রণরের
গোরব রক্ষা করিয়াছেন।

প্রেম্ আন্ধ। প্রেম জাতি-কুল-মান মানে না। তাহার গতিও

<sup>্</sup>র্ত্তীদাস নাটক, এ অপরেশচক্র মুখোপাধ্যায় প্রনীত; মুল্য এক টাকা।

অবাধ—কোন গঙীর ভিতর বিশুদ্ধ প্রেমকে কেহ কথনও বাধিয়া রাখিতে প্রেম সমস্ত বাধা অতিক্রম ফরিয়া,উদ্দামঞ্চীবে চলিবেই। বে প্রেমিক বলিতে পারে,—

> "পীরিভি-নগরে বঁগতি কৰিব, পীরিতে বাঁধিব যন্ন। পীরিভি থইব হাদয়-পিঞ্জরে

> > ছিজ চঙীদাস ভনে॥"

তাহার "পীরিতি" রোধিথে কে? স্বতরাং জাতি-কুল-মানের মহিমা চঙীদাসের' পীরিতির প্রথর-স্রোতে ভাসিয়া গেল, তথনই—"রজকিনী প্রেম নিক্ষিত হেম" হইয়া দাড়াইল। ..

এরপে নাটক যতটা অগ্রসর হইরাছে, চঙীদাস-রম্বকিনীর প্রেমণ্ড ভতটা পরিণতি লাভ করিয়াছে। ক্রমে চণ্ডীদাসের চক্ষে রজকিনী কিশোরী এবং র্জ্জকিনীর চক্ষে চঙীদাস নটবর বংশীধারী হইয়া উভয়কে এক অনির্ব্বচনীয় আধ্যান্মিক সূত্রে বন্ধ করিয়াছে। তথন উভয়ে প্রেমের পূজায় জাতি-কুল-মানে জলাঞ্চলি দিয়া সমাজের গণ্ডী অতিক্রম করিল। कित प्रिंचितन, এ धारम अभीम आका तिरुत्रभील এই तिरुक्त-यूगलाक সমাজের থক্কনীর মধ্যে রাখিলে সনাতন সমাজ ভারগ্রন্ত হয়,—তাহাদের প্রেমের অবাধ গতিও ব্যাহত হয় ; স্কুতরাং তিনি সমাজের গণ্ডী কাটাইয়া প্রেম, প্রেমিক এবং, কবিত্বের সরল-গতি অব্যাহত রাপিয়াছেন।

, जान वकी विवस्त्रत উत्तथ करिना अपि निम्नक रहेर्वे। नरकुमावतन 'কথা উল্লেখ না কন্মিল চণ্ডীদাস সমালোচনা অসম্পূর্ণ থাকে। সেই জন্ত मःक्लिप नववृ<del>कावत्नः</del> कथां वेक वृव्यान्तः ।

> নববৃন্দাবন কবির অভুত স্ষ্টি! নিত্যা নিজেকে যশোদা মনে করেন। তাঁহার জাগ্রস্কর বড়ই মধুর। থেরালের বশে তিনি মন্ত্রে করেন, তিনি যশোদা, তাঁহার গোপাল থেলা করে, গোঠে যায়,বাঁশী বাজ্ঞার—সবই করে। 'গোপাল রোদে রোদে ঘুরিয়া<sup>`</sup>বেড়ায়' <sub>\</sub>ণই ছায়া-যশোদা তাহা সফ করিতে পারেন না। সাধারণ লেথকের<sup>্</sup>হাতে পড়িলে নিত্যা উন্মাদিনী বুলিয়া প্রতিভাত হইতেন : কিন্তু কবি অমুপম প্রতিভাবলে নিত্যার উন্মাদকে ধর্মের আবরণে এমন ভাবে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছেন ষে, নব বুন্দাবন,—গোপালমূর্ত্তি, এবং নিত্যায় কথাবার্ত্তা আন্ধ-বিশ্বতা নিত্যাকে বাস্তবিক যশোদায় পন্নিণত করিয়াছে। নববুন্দাবন দর্শকের হৃদয়ে বৃন্দাবন সৃষ্টি করে, নিত্যার মধুর সঙ্গীতে শ্রোতার হৃদয়ে অমৃতধারা বহিতে থাকে। কবির বৃন্দাবন মধুর্- বড়ই মধুর্,---দর্শক এই বৃন্দাবনের মাধুরীতে ডুবিয়া থাকে। আমার বৃন্দাবনের দব দুগু দেখা হয় নাই,---গোপালমূর্ত্তি দেগাব পর হইতে আনন্দাশ্র আমার চোপ ছু'টী আরত করিয়া রাণিয়াছিল।

"চণ্ডীদাস"--মহামহোপাধায় শ্রীযুক্ত হবপ্রসাদ শাস্থী মহাশয়ের কর-কমলে উৎসর্গ করা হইয়াছে—উপযুক্ত পাত্রে উপহার ; কে কাহার গৌরববর্দ্ধক—চিন্তা করিয়া স্থির করিব।



# হট্রগোলের মাঝখানে

## শ্রীকপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

### हिन्दुशनीएत एम

হট্রগোলে ভরা এক হাট। খাষ্চা-থাষ্চা থড়ে-ছাওয়া,
ঝড়ে-বাতাসে এথানে-ওথানে হেলে-পড়া, লম্বা টানা অসরল
তিন সারী আন, সরু-সরু অমুচ্চ বাঁলের খোঁটার কোন
রকমে দাঁড়িরে থেকে হাটের জনবছল পশারীর জনকয়েকের
স্থান সৃষ্ট্লান কর্ছে। দেই কম্জোর বাঁলের খোঁটাতেই
কোণাও-কোথাও করগেট্ টিনে ছেয়ে মেরামতের উন্নতির
চেষ্টা দেখা যাচ্ছে। ছেঁড়া থড়ের পাশাপাশি নতুন টিন
ব্রাজারের হটুগোলের মতই এলোমেলো ঠেক্ছে।

এই তৃতীয় প্রথরের রগ্চটা রদ্ধুরেও হাটে লোক গিদ্গিদ্ কর্ছে। আশেপাণের মধ্যে দারা হপ্তার এই একটীই
সওদা কর্বার দিন, কাজেই ধামা-চাঙ্গারি-মাথার গ্রামগ্রামান্তরের মেয়ে-পুরুষ জুটেছে। ঘরগুলো ছাড়া সবেমাত্র
হ' তিনটী গাছ কোন রকমে দামান্ত ছায়া দিয়ে লোকের
ভিড় তাদের তলায় ঘন করে' টেনেছে। আল্-ম্লোবেগুন, লঙ্কা-হলুদ-মশলা, মুড়ি-কড়াইভাজা, জিলিপী চিনির
লাড্ছ,, লাঙ্গলের ফাল-পেরেক-লোহা-লক্কড়, পান-সিগ্রেটশামুকের চ্ণ থেকে আরম্ভ করে ত্'চার রকম ডালের চালের
বহুং নিয়ে যে যেখানে পেরেছে, ছায়া দেখে দোকানদারেরা
এলোমেলো বসে পড়েছে।

ক্রেতা-বিক্রেতার কচ্কচিতে তুমুল হট্টগোল স্বষ্টি হয়ে

এই এলোমেলো আয়োজনটার সঙ্গে রীতিমত পাল্লা দিচ্ছিল।

বিক্রম্ব-প্রতীক্ষায় বিক্রেতাদেব মনের চিস্তাগুলোও ঠিক এমনি

থাপছাড়া ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

বেগুন-ওয়ালী তার এক-ঝাঁকা বেগুন রক্ষুরের মধ্যে রেথে, নিজেকে কোনরকমে একটা থড়ো-ঘরের তলায় ঢুকিয়ে নিয়ে, দাড়ি-পাল্লা হাতে বসে বসে ভাবছিল,—বেগুন ক্ষেতের উত্তর ধারটায় বেড়া দেওয়া হয়নি,—বারো বছরের ছেলেটাকে গুলি-ডাগুা পেলা থেকে ধরে' এনে পাহারায় বসিয়ে রেথে এসেছে,—সে যুদি পালিয়ে গিয়ে থাকে, আর সেই দাখালে

কালো গরুটা—। আবার ভাবছিল, রূপোর হাঁস্থলিটার টাল থেয়ে গিয়েছে, স্থাক্রাকে এককাব দিলে হর । •

বৃড়ী মৃড়ি ওয়ালী, একটা বড় ধামার এক ধামা মৃড়ি, আর ছোট ছোট চেঙ্গারিতে পাঁচ-রকম ভাজাভুজি সাজিরে রেখে, ফোক্লা কষের আড়ালে এক ড্যালা গুলুনাড়তে নাড়তে তার মাটার নীচে পোঁতা টাকাগুলো আর ক'টা হলে তিনকুড়ি পূর্ত্তি হয়, তারই হিসেব কর্ছিল,—আর মাঝে মাঝে অদ্বের বেহায়া যুবতা পান ওয়ালীর হেসে ঢলে ক্রেডা জমাবার চঙ্ দেখে নিজের যৌবনকালের সক্রে তুলনা করে ম্বামার নাসিকা কুঞ্চিত কর্ছিল।

জোগানমর্দ্ধ ভালওয়ালা একটা বৃড়ী ঘোটকীর পিঠে হুটো বস্তা হুধারে ঝুলিয়ে, আর মাঝখানে নিজে বসে' হাটে এল। বস্তা নামিরে ঘোটকীর মুথ থেকে লাগাম-রূপী শনের দড়িটা খুলে নিয়ে সাম্নের পা-তুটো যোড়া করে? বেঁধে দিলে। ঘোটকী ঘণ্টা কয়েকের অবসর বৃঞ্তে পেরে একবার আনন্দরব তুলে যোড়-পায়ে লাফাতে লাফাতে ইদারার আশেপাশের কচি ঘাসের দিকে লুর্ন-নয়নে প্রস্থান কর্লে। আস্তে একটু বিলম্ব হুয়ে গিয়েছিল, দোকান সাজাতে সাজাতে ভালওয়ালা—অল্প দোকানদারেরা আজ তার চেয়েকত বেণীই না বেচে ফেলেছে—ভেবে' মনে মনে আপেশোষ কয়তে লাগল।

ওপাশে লক্ষটাকার স্বপ্নে লালচক্ষ্ মাড়োরারী কাপড়-ওয়ালা ধৃতি, শাড়ী, জামার ছিটের বস্তার পাশে বসে ভেবে ভেবে কুল-কিনারা পাচ্ছিল না—মাপের এই গজটা একটু ছোট করে ফেল্লে, সরকার বাহাত্রের তথা পুলিশ্দারোগার কি ক্ষতিবৃদ্ধি হয়!

বহুদ্র থেকে ক্রেতারা রক্ত্রে পুড়ে এসে ছারার আশার ভিড় কর্ছিল, আর জিনিষপত্রের অগ্নিম্ল্যতার সমালোচনা করে' বিক্রেতাদের অক্যায়টা উচ্চৈঃস্বরে স্বোষণা কর্মছল। নিছক ক্রেতা ছাড়া অন্ত শ্রেণীর আর্গান্তকের অভাবও ছিল না; ভবন্ধর, টো-টো-প্রত্যাশী, 'যদি কিছু নাভ করা বার, একটু হাটে বাওরা বাক' ভেবেও অনেকে এসে হাটের জনতা-বৃদ্ধি করেছে।

মাছের বাজারটা একটা গাছের তলার বসেছে। এলোমেলো গগুগোলের অভাব এখানেও নেই। একজন বৃড়ো,
গোটাকতক রুই, সের পাঁচেক কই, আর একটা প্রকাণ্ড
চিতল একটা বড় ঝাকার নিয়ে, মাটার ওপরে এক যারগার
বসেছে। মরলা-কালো হাঁড়ি-কলসীর ভিতর কই, শিলি,
আর মাগুর মাছ নিয়ে একধারে জনকরেক রুক্ষচুল বৃড়ী
ঘ্রো-ধরানো মলিন বস্ত্রে চক্রাকারে বসেছে। আর একপাশে
বসেছে একটা বছর বাইশের জেলেনী একটা য়াঁকার পাঁচমিশুলি বাটা, থররা, পুঁটা আর টেংরা মাছ নিয়ে।

বাটা-খয়রা-পুঁটী মাছ কেন্নার থরিকারই দেখা যায় কিছু অধিক। য়ুবতী জেলেনীর প্রায় গা-ছেঁলে ক্রেতারা মাছ বাছতে বদে' গিয়েছে। আন্মনা, টানা-টানা-চোথ থিয়ে একবার চারপাশ দেখে নিয়ে স্বাস্থাপূর্ণ বক্ষে আঁচলখানি সে মাঝে মাঝে টেনে দিকেছে।

এর কথা কিন্তু এগায়ে ওগায়ে অনেকে বলাবলি করে' থাকে,--কারণও তার আছে। বুড়ী মুড়ি-ওয়ালী আর বেগুন-ওয়ালীর হাটের পথে আজ দেণা হ'লে, একথা-**নেকথার** পর এই ঢলানী মেয়েটার বিষয়ই আলোচ্য হ'য়ে রদুরের, ভারীবোঝার, আর ঠোক্র-দেওয়া আ'লের উপরে দূর রাস্তার ক্লান্তি অপনোদন করেছিল। নীলকুঠির সাহেব-পুত্রের কার্ভি-চিহ্ন—:ময়েটার সঙ্গে তার স্বামীর অত্যধিক হঠাৎ-দেখা-হ'য়ে-যাওয়া, কেমন যেন হঠাৎ ক'দিন তার চোপে পড়ে' যায়; তাই দে ছোঁড়াকে হাট-ফেরত পালি ঝাঁকাটা দিয়ে ঘা-কতক বসিয়ে দিয়েছিল। ছোঁড়া রাগ করে' এক্লা কোথায় বিদেশে চলে গিয়েছে। এদিকে . শী-বাপমরা ছোট ভাইটী মাসাবধি জরে পড়ে – পর্যা নেই, ॰ তবে, সরকারী ডাক্তারখানার নবাগত বৃদ্ধ ডাক্তার বাব্টার দাকি দয়ার শরীর, বিনা আহ্বানেই তিনি বোধ করি তার मकल ए: थ दूरव कारल, धन धन अरम हेन्एकक्मन् निराप्त गान। এগাঁরে, ওগাঁরে কোন কথাটাই বাদ যায় না।

মাছের ঝাঁকা কোলে যুবতী ভাবছিল, তার নিরুদ্ধি স্বামীটীর কথা । আবার ভাবছিল, বাড়ীতে ভাইটা জ্বরে ধুঁক্ছে, এই রদ্ধেরর তাতে জল-পোপাসার যদি তার ছাতি ফাট্বার উপাক্রমও করে' থাকৈ—দিদি তার হাটে! একটা আধা-বরসী বেরাক্লেল বুড়ো তার গারের উপর এসে পড়েছিল, —কছই দিরে তাকে ধাকা মেরে ব্বতী জিজ্ঞেসা করলে, "কত মাহ নেবে।"

Massansanerangenontoneanerangenerangenerangen regeate prakhingen in de kontrollen en en en en en en en en en e

দারিদ্র্যা, সংসারের নিরাশ্ররতা আজ যেন তাকে হঠাৎ বড্ড অবসন্ন করে' তুলেছে। কুঁড়েঞ্চনার থাজনা দিতে হবে, জলকর থাজনাও বাকি-পরসা নেই। পরসা নেই-ভাইকে বগ্নি দেখায়। বুড়ো ডাক্তারের অযাচিত ক্লেশস্বীকার কি জানি কেন তার কেমন যেন বিরক্তিকর ঠেক্ত'। বিশেষতঃ লোকটার বিরল-দাতের হাসি আখাস দেবার জন্মে প্রযুক্ত হ'লেও তার অসহ বোধ হ'ত—অথচ ভাইএর মুখ চেম্নে সব হজম করে' আসতে হচ্ছে। যৌবনের তেজে সে লোকের মাঝে মাথা সোজা করে' থাকে, কিন্তু নিরালা হ'লে বুকের চাপে চোথে জল বেরিয়ে আসে। ছোঁড়াকে ঝাঁকা প্রহার তো একটা সামান্ত ব্যাপার,—ঝগ্ড়া-ঝাঁটি মিটিয়ে নিয়ে তার কি উচিত ছিল না, এতদিনে ফিরে আসা? এমনভাবে নিরাশ্রয় তাকে ফেলে রেথে কেমন করে' কোনু বিদেশে সে রয়েছে ৷ সবচেয়ে রাগ হচ্ছিল তার নিজের উপর, পুরুষ-মান্তুষের অভিমান তো হবেই,— কি এমনদোষ করেছিল সে ছোঁড়া, যে, তাকে হঠাৎ সে মেরে বদুল ৷ স্বরিত হস্তে মাছ দিতে দিতে যুবতী এলো-মেলো ভেবেই চলেছে। এতগুলো বেদনার মধ্যে একটা জিনিস সে বুঝুতে পার্ছিল না,-—কেন তার প্রাণটা খালি কেঁদে কেঁদে ডাক ছাড়ছে —সে অাস্থক, তার স্বামী ফিরে আত্বক! সারাহাটের কোলাহল একটা অবিচ্ছিন্ন 'জম্জম্' শব্দের সৃষ্টি করেছে,—যুবতীর প্রাণ একস্থরে আন্মনা কেঁদে চ**লেছে,—দে আন্তক, দে** আন্তক।

হঠাং কই-চিতল মাছওয়ালা বুড়ো চীৎকার করে' কাকুতি করতে লাগ্ল, "না, বাব্,—ওটা নর বাব্!"— যুবতীর আন্মনা মন বাজারের গওগোলে ফিরে এল। বুড়োর দিকে মেছোহাট স্কল্প লোকের দৃষ্টি পড়ল।

প্রবীণ ডাক্তারবাব সরকারী ডাক্তারখানার দরোরান সঙ্গে হাটে তাঁর পাওনা আদার কর্তে এসেছেন। বুড়োর বড় চিত্রলটাই তিনি হাতে করে' তুলেছেন। বুড়ো দাঁড়িরে উঠে খপ 'করে' তাঁর হাত ধরে' ফেল্লে, "মরে যাব বাবু। ভটা নর !" ডাক্তারবাব্র ট্রাকধরা মাথার তলায় বংগর শিরগুলো রাগে দাড়িয়ে উঠ্ল, "এত বড় ফার্ম্পর্দা, আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া !" দরোয়ান চট্ করে' পটু-হত্তে রড়োর গালে চড় কসে' দিলে—ঠাদ্ ঠাদ্। বেচারা বসে' পড়ে কাঁদ্তে লাগল। বাবু মাছ নিয়ে বিজয়-গর্পে ফির্লেন। যুবতী জেলেনীকে দেখে তাঁর দস্তবিরল কষের পাশে আবার শ্বাদি দেখা দিল। তিনি তার দিকে অগ্রসর হ'লেন, "কি গো, ভাই একটু ভালো আছে তো ? বাঁকায় কি মাছ ?"

দরিদ্র সৃদ্ধকে সপ্তাহ-ভরের অন্ন-সংস্থান হারিয়ে হুদয়বিহীন ভাবে মার থেতে দেখে, যুবতী থ' মেরে হাত পা
গুটিয়ে বসে ছিল। মুহুরের জল্ডে নেছোহাটার গোলমালটাও
বোধ করি নিত্তর হ'য়ে থেমে গিয়েছিল। বাবু জেলেনীর
ঝাঁকার কাছে এগিয়ে গিয়ে একবার, ছ'বার, তিনবার, বহু
বার ছ'হাতে মাছ তুলে নিয়ে দরোয়ানের কাছে দিতে
লাগলেন—হেসে, হেসে। যুবতী নিষেধও করে না, সে
পাথরের মত নিথর হ'য়ে গিয়েছে। বাবু একবার একটু
থম্কে দাভিয়ে আবার হেসে আরও চারটী মাছ তুল্লেন।
অকস্মাৎ যুবতী বাঘিনীর মত লাফিয়ে দাভিয়ে উঠ্ল,—সমস্ত
মাছের ঝাঁকাটা তুলে প্রবীণ ভাক্তারবাব্র টাকের উপর
নিম্পে কর্লে।

মেছো-হাটায় তুমুল কোলাহল উঠে পেল! "আবে, আবে, করলে কি?" বাবুর পরিচ্ছদের ত্রবস্থায় হ' একজন হাস্থ-সংবরণ কর্তেও পার্লে না। দরোয়ান ক্রোধে
এগিরে এল—যুবতীকে প্রহার কর্বে! ডাক্তারবাবু কিন্তু
নিবারণ •করে ফেল্লেন,—আবার তাঁর বিরলদন্ত হাল্ডে
বল্লেন, "আরে, ছেড়েদে, ছেড়েদে। বুঝলি না, আমার
সঙ্গে একটু রিসিকতা কবেছে।" 'হা, হা' উচ্চহাল্ডে নির্লজ্জ
চলে গেল। যুবতী গোজ হয়ে ছড়ানো •মাছগুলো ঝাকায়
তুলে বসে' রইল—আশে-পাশের লোকগুলো কোতৃক আর
চেপে রাথ্তে পার্ছিল না।

ডালওয়ালা, মশলাওয়ালা থেকে ক্রমে কাপ্লড়ওয়ালা মাড়োয়াড়ীর কাছ পর্যন্ত এই কৌতুককর ঘটনাটা একটানা আলোচ্য হয়ে সারাহাটের এলোমেলো ভাব কাটিয়ে রসের প্রবাহ বহিয়ে দিলে। বেগুন ওয়ালী, মৃড়ি-ওয়ালীদের কাছে গাঁ থেকে আর একটা কি থবর এসেছিল, সবিশ্বয়ে তারই আলোচনা পাশাপাশি মৃথে মৃথে ঘৃষ্ছিল, ক্রমে এ থবরটাও সে মহলে পৌছল।

মৃড়ি-ওয়ালী বৃড়ীর বোধ হয় বিক্রী শেষ হয়ে গিয়েছিল—
হঠাৎ তার মাছ নেবার তাড়া পড়ে 'গেল ৷ য্বতীর সমিনে
এসে আর সে নিজেকে সাম্লাতে পার্লে না, রাগে হাত
মৃথ নেড়ে বলৈ' উঠল, "বৈহায়া ছুঁড়ী, হাটে ঢলাঢলি
কর্ছিদ্—ভাইটা মরে' পড়ে রয়েছে ! ধল্মের ভয় .কি
একটুও নেই ! কুকুরেই টেনে নিয়ে বৈত, যদি না—!"
হটুগোলে, গগুগোলে কেনা বেচা চল্তে লাগ্ল ৷

# চেরাপুঞ্জি

শ্রীপাপিয়া দেবী বি-এ

বড়দিনের ছুটাতে আমি শিলঙ বেড়াইতে গিয়াছিলাম। বাবা সেথানে সরকারী চাকুরী করিতেন। ঢাকা বিশ্ববিতালার পড়িতাম, একবার ইচ্ছা হইল,—মেঘমালার দেশের ভিতর দিয়া ঘূবিয়া আসিব। বিশেষ চেরাপুঞ্জী ভ্রমণের স্থটা অনেক দিন থেকেই ছিল। ঐ ছুর্গম পথে যাতায়াত করা বেশ কটুসাধ্য জেনেও কি জানি কেন, এক দিন শিলভের উজ্জ্বল প্রভাতে শৈত্যবাতাবিক্ষুক্ক বরফ-মন্তিত অর্দ্ধন্ধ শ্রামল

ভূমি ত্যাগ করিয়া আমরা বেলা নরটার সময় একথানি ট্যাক্সি মোটর গাড়ীতে চাপিয়া রওনা হইলাম। ষ্টেসনে: এসেছিলেন, বাবা, থোকা, "গানী", আর পাঁচ বছরের কচি ভাইটি "টুহ্ম"। অশৈশব আমি একটু বিভিন্ন রক্মের ছিলাম। বাংলা বধ্র মত সলজ্জ ভাব, শিশুর সারল্য (যাকে আজ্ঞকাল লোক্বে Simplicity—Foolishness বলে থাকেন) বুকরাঙা ব্যথা যেন রাধিকার বিরহের মত, আর কোন একটা ব্যাপারে হঠাৎ দমে যাওয়া অভ্যাস জন্মাবধি চিরন্তন ছিল। বিদায়-বেলা কবিদের মত মুখর ছন্দে বিদায়-বিহ্বলার কাঁকনের রিণিঝিনি, "হেরিয়া খ্রামল ঘন নীল গগনে, …ক'জল আঁথি পড়িল মনে" অথবা সেই ঘোমটার ফাঁকে মুচ্কি হাসির আলোছায়া, ...এ সবের জক্ত ত আমার প্রাণ কেঁদে উঠত -না অার নেই যে, তাই বা কেমন করিয়া বলি ভবিষ্যতে কি হইবে ?…

আমার ব্যথাভরা প্রাণ জড়িয়ে ধরতে চাইত ঐ বকুল বাগানের মুকুলভরা গাছগুলি, সজিনার মন্ত হাওয়া, বাংলার মাঝির মেটোস্থরে গান, ধু ধু তেপান্তরের মাঠে রাথালের

ভাইটি ফুল্ল জ্যোৎসার মত হাসির ফিনিক ছড়িয়ে দিয়ে তার নিস্পিস্ টোল-গাওয়া গাল ঘূটী থেকে কুন্দপাতির বিকাশ করিয়ে দিল। বলব কি,—আমার যেন ফিরে শিলভে নেমে যাবার ইচ্ছা হয়েছিল।

গাড়ীখানি ছুটিতে লাগিল। যে গাড়ীখানিতে আমরা চেপেছিলাম, তাতে আরও চুইটি বিদেশিনী আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা বাঙালী নয়,—শিলঙেব "নামী"। খাসিয়া রমণীদিগকে এদেশের প্রথামুসারে "মামী" সম্বোধন করিতে হয়। কেউ যেন অক্ত রকম মনে না কুরেন। তাদের তুধে-আলতা রঙ,, ঝক্ঝকে পোষাক, চল্চলে, মুখভরা তাসি,



চেরাপুঞ্জি

বাউল হ্ররের মধুর তান, প্রাণ দোলানো, ঢেউ-খেলানো নোণার ধানের ক্ষেতের খ্যামলশোভা;—মার ঐ অচিন দেশের, স্দূরের ধূ ধূ গাঁয়ের নীলাঞ্লথানি জড়িয়ে ধরতে ।… চোথের জল ফেল্তে ফেল্তে যথন দেশের পর দেশ, কাননের পর কানন, পাহাড় পর্বত, নদনদী,—সব ছেড়ে যেতেম,—কি যে বিষাদের একটা করুণ রাগিণী আমার বুকের মাঝে বেজে উঠত! কিছুতেই ওগুলিকে ভোলা যেত না,--সেদিনও আমার ঐ রকম হয়েছিল।

যথন মোটরুগাড়ীখানি শিলভের আঁকা-বাঁকা প্রথানির উপর দিয়ে ঘড় ঘড় করে উঠল, রাস্তার পাশে দাড়িয়ে ছোট

আমার বিচ্ছেদ-পিণাদার একটু শান্তি দিচ্ছিল কিন্তু,— তাদের করুণ অভোল-ভোলা হাসির ভিতর কি-যেন একটা সান্থনার আভা ফুটে বের হয়েছিল, তাদের সাথে একটু প্রাণথোলা কথাবার্তা স্থক্ত করতেই আমার স্ব ব্যথা জল হয়ে গেল।

তারা যথন আধা-ভাঙা হিন্দিতে কথা কইছিল, আমিও প্রত্যাত্তর দিচ্ছিলাম। হিমিনদা ড্রাইভারের পাশে বসে হেসেই থুন। আবার যথন তারা নিজেরা তাহাদের দেশের ভাষায় কথা স্থক কুরিল, আমি হাঁ করে পথের পানে চেয়ে রইলাম। কি করিব, কিছুই বোধগন্য इन्हें न।। গাড়ী হ छ শব্দে

পাহাড়ের বৃক চিরিয়া কাঁকর রাঙা পথের মাঝে. কথনও বা নিবিড় বনরাজির ভিতর দিয়ে পাগলা ঝোরার রিমঝিম • স্প্রালনে বোনা নীরব রাগিণীর রেশ সঙ্গে নিয়ে ছুটিয়া চলিল। প্রায় ৪।৫ মাইল পর্যান্ত শিশ্র সহরের আভাষ যবনিকার অন্তর্বাল থেকে আমাদের সঙ্গে শ্কোচুরি খেলিভোঁ লাগিল। তার পর এমন একটা নায়গায় আসিয়া পৌছিলাম, যেখানে

হুই ধারে দৈত্যের মৃত তুইটি প্রকাণ্ড পর্বত যেন হাঁ
করিয়া আমাদের কুদাদিপি কুদ্র গাড়ী থানিকে গিলিবার জন্ত বিসিয়া আছে। তাহাদের গায়ে গায়ে অসংখ্যা
গুলালতা, বুক্ষ—স্বাই যেন আঁখারের আবছায়ায়
ড কিঝুঁকি দিতেছিল। এক শাঁক পাখী বসম্ভের
স্থান্র আগ্যনের নিশানা লইয়া উড়িয়া গেল। পথের
গারে একটি মানী তাহার শিশু কন্তাকে লইয়া
দাড়াইয়া আছে দেখিয়া হঠাই টুগুর কথা মনে পড়িল।

প্রায় নয় মাইল বাওয়ার পর গাড়ী থাম।ইয়া
"হাতিপাণি" ( Elephant Falls ) দেখিয়া আসিলাম। দেখিতে বড়ই স্থলর! পথের পাশে আর
একথানি মোটর গাড়ী দাড়াইয়া ছিল, কোন
আরোহী দেখিলাম না; ড্রাইভারের মুথে শুনিলাম,
সেই গাড়ীর আরোহীরাও চেরাপুঞ্জি বাইবেন,
আপাততঃ শিলঙেব সর্বোচ্চ শৃঙ্গ ( Shillong peak)
দেখিতে গিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে প্রায় দেড়
বন্টাব মধ্যে আমরা যোল মাইল অভিক্রম করিয়া
"ভামেন" পৌছিলাম। এখানে কতকগুলি থাসিয়া
বন্তি, ড্ইচারিটি দোকান-ঘর, সরীই ও॰ একটি ডাকবাংলা আছে। আর দেখিবার মত কিছুই.নাই।

"ডামেন" ছাড়িয়া শাইল ছই বাইতে না বাইতেই গাড়ী আসিয় একেবারে ছইটা প্রকাণ্ড উচু পাহাড়ের মাঝখানে পড়িল। পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণ্ডে যে
দিকে চাই—কেবল পাহাড় আর কটকময় গুলারাজি।

মাঝে মাঝে থাসিয়া বস্তি,ছোট ছোট কাঁটা গাছ, আর মাঝে মাঝে সব্জবর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্লে রঞ্জিত কাঁকর-ধূলি-ধৃসরিত বালিয়াড়ি। দক্ষিণ কোণের ছোট ছোট পাৢহাড়গুলি মাথা ভূলিয়া যেন সন্মুখের সব্জ সমতলক্ষেত্রের বিপুলতা ও নীরবতা বিশ্বয়ভরে দেখিতে দেখিতে স্থির হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের মাথা ডিঙাইয়া পাহাড়ের গায়ে উচ্চ বৃক্ষগুলিকে কাঁপাইয়

সেই বনস্থলীকে শীতল করিবার জন্মই যেন বাতাস শন শন করিয়া বহিতেছে! শিলঙের শীতের কথা হিমিনদার মুখে শুনিয়াছিলান, আজ তাহা প্রত্যক্ষ করিলান।

ernantaminantaminantamikan karikan karin kar

গাড়ী ছুটিয়া চলিষ্ণাছে। তথন পর্য্যন্ত আমরা পাতালম্পর্শী চেরাপুঞ্জির দল্লিকটবর্ত্তী গড়ের রাস্তার পাশে আসিয়া পৌছি নাই। সে গড়ের দিকে তাক।ইলেই প্লাণ্ড শিহরিয়া ওঠে।

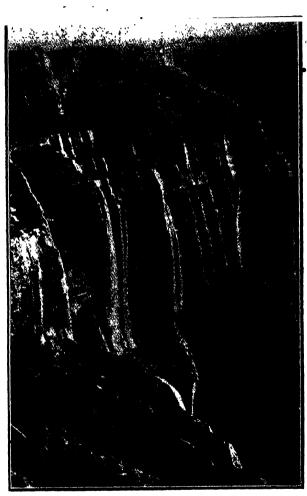

মব্সাময়ী প্রপাত ১৮০০ ফিট্—চেরাপুঞ্জি একবার আড় নয়নে দেপিয়াছিলাম, **আ**র কৈরি**রা দে**খিতে সাহস হয় নাই।

রান্তার পাশে তিন চারিটি থাসিরা রমণী কুঁজো ভরিরা জল লইয়া যাইতেছিল। বিদেশিনীর নিকট জানিতে পারিলাম —এই ঝরণার জলই এথানকার অধিবাসীদের পেন। এক মাইল বা তুই মাইল দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে আসিরা, নিজেদের

পুঠে কলদ বোঝাই করিয়া ঐ প্রকার ঝরণা হইতে গ্রামবাদি-গণ জল লইয়া যায়। বাসনমাজা কার্য্য প্রায়ই বালিছারা সাধিত হইয়া থাকে। শিলংএর জল কিন্তু বড়ই সুস্বাত্ এবং পাচক। পেট ভরিয়া গুরুপাক দ্রব্য ভোজন করার পর এক গ্লাস জল থাইলে, তুই তিন ঘণ্টার মধ্যেই আবার কুধার উদ্ৰেক প্ৰায়ই ঘটিয়া থাকে। হিমিনদা তাহা প্ৰত্যক্ষ বুঝাইয়া দিলেন। শিলঙ থেকে রওনা হবার সময় তিনি প্রাতরাশটি ্বেশ উত্তম রূপেই শেষ ক্রিয়াছিলেন; কিন্তু পথে তাঁহাকে তুইবার আকণ্ঠ জলপান করিতে হইয়াছিল। বিদেশিনী রুমণীরা ত হাসিয়াই অস্থির। কারণ, তাঁহারা ছয়মাসের ভিতর হারি স্পর্শ করেন না-সান ত দূরের কথা। চা পান

анилиния выправления в গাছের উচ্চ বেড়ার মধ্যে একথামি বা হুইথানি ঘর; একটি 'মাত্র কুন্ত দ্বার। বায়ু প্রবেশের জক্ত নামমাত্র গবাক্ষ বা ছিড ত্ব'একটা আছে। মাটার ভিতর প্রচুর বালি থাকায় ফদলের কার্য্য কোন প্রকারে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। তরী-তরকারীর মধ্যে দেখিগাম আলু পর্যাপ্ত পরিমাণে হয়। কোন কোন ক্ষেতে বেগুণও হইয়া থাকে। ফলের মধ্যে পিচ্, নাদ্পাতি, কমলা, এদবই দেখিলাম। শীতের সময় কি না, কমলার মনোহর বাগান হুই একটি দেখিলাম।

> পথে যাইতে যাইতে দেখিলাম, অনেক খলের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব মনোরম। কোথাও কোথাও পর্য্যায় ক্রমে উন্নত ও অহুনত ভূমি-ভাগ তরঙ্গায়িত হইয়া দূবে চক্রবালে আত্ম-



ডাম্পে

করিয়া তৃষ্ণা মিটাইয়া থাকেন। আমাদের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে উৎক্লষ্ট ঘৃত, আটা, ফুল্ম আতপ তণ্ডুল, নানাপ্রকার ফল, কিসমিদ বাদাম, পেন্ডা, চিনি, ও উৎকৃষ্ট ক্ষীরের বরফি প্রভৃতি মিষ্টান্ন সংগৃহীত ছিল। হিমিনদা মাঝে মাঝে সে গুলির সন্থাবহার করিতে লাগিলেন। কলিকাতার সৌথীন বাবুদের মধ্যে আজকাল ডিদ্পেপ্ সিয়ার প্রাচুর্য্য দেখিয়া, —ডাক্তার না হইলেও মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, তাঁহারা শিলঃ—চেরাপুঞ্জি অঞ্চলে আসিয়া এই জল পান করিলে বিশেষ উপকার পাইবেন।

এই বিশাল অরণ্যানীর ভিতরও হুই তিন মাইল অন্তর এক একখানি কুদ্র গ্রাম দেখা যাইতে লাগিল; কাঁটা

হারা হইয়া গিয়াছে। শৈল-শৃদ্খলের আবেষ্টনের মধ্য দিয়া আর সাত মাইল আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অতিক্রম করিতে পারিলেই আমরা চেরাপুঞ্জি আসিয়া পৌছি। দুরকে নিকট এবং নিকটকে দূর করিয়া আমরা ক্রমে কতকগুলি প্রসিদ্ধ খাসিয়া বস্তি পার হইয়া গেলাম। এই স্থানগুলিতে পাথুরে কয়লার থনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। পথের তুই ধারে তাহাদের যথেষ্ট শ্বতিচিহ্ন দেখিতে পাইলাম। এখানে আদিয়া গাড়ী থামান হইল,-কারণ হিমিনদা'র ভিতরের রসদ ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে অপর ট্যাক্সিথানি আসিয়া অত্যস্ত বেরসিক বেতালের মত ঘড়াঙ. ঘঙ্ শব্দে থামিল। তন্মধ্য হইতে নামিলেন—হইজন স্ন্তু

পরিচ্ছদবারী বাঙালী যুবক। উভরেই শিলঙে বৈড়াইতে আদিয়াছিলেন। একজন, পরিচয়ে জানিলাম, ঢাকা বিশ্ববিত্যালয়ে-বি-এ পড়েন। আর একজন প্রেসিডেন্সিতে এম্-এ
পড়েন। ঢাকা প্রবাসী মি: এইচ, চাটার্জ্জি আমাদের সঙ্গে গল্প
করিতে আসিলেন, শুনিলাম এই তুহিন প্রদেশে বিগত
বিশ বৎসর হইল কাছারা কাঙ্লা ছাড়িয়া আছেন। তবে
এবনও একেবারে, ছাড়েন নাই, প্জাপার্কন উপলক্ষে ও
কলেজের ছাত্র হিসাবে আজও সোণার বাংলার সংশ্রবে
আছেন। বেশ্টেপভোগ্য ঠাগুা-গরম মিশ্রিত আবহাওয়ার
আনেজ পড়িয়াছে। সরস হাস্ত গল্পে হেমবাবু সময়টা

ঘোর আপত্তি করেছিলেম; কিন্তু হেমবাব্র নিতান্ত অম্বর্নে ও ভদ্রতার থাতিরে আমাকে কিছু গলাধ্যকরণ করিতে হইয়াছিল। বিশেষতঃ হেমবাব্ ও অমির বাব্র মত তুইটি বন্ধু গন্তব্য স্থান পর্যান্ত একসঙ্গে থাকিবেন, সে আমার আশার অতীত। হেমবাব্ ঢাকা বিশ্ববিত্যালয়ে পড়িতেন, আমি ইডেন কলেজে আই-এ পড়িতাম। তাঁর সঙ্গে জানা-শোনা ছিল না; কিন্তু প্রিচয়ে এমন হইয়া পড়িলে য়ে, তিনি ও অমিয়বাব্ আমাদের আত্রীয় স্থানীয় হইয়া পড়িলেন। এই ভ্রমণ-কাহিনীর বির্তি জীবনে কোন দিন করিবার ইচ্ছা ছিল না, শুধু সেই স্থা-শৃতির রক্ষা কল্লে এইটি বিবৃতী



জর্জের পথে—চেরাপুঞ্জি

বৈশ কাটাইয়া দিলেন, যতক্ষণ না তাঁহার অন্তম বন্ধু এমন ক্ষিপ্রতার সহিত স্থপরিপক ঘত প্রচুর মুগের ডাল এবং স্থাসিদ্ধ অন্ধ প্রস্তুত করিতেছিলেন। অমিয় বার্ অমিয়ই পরিবেশন করিলেন। হিমিনদা, হেমবাবু কি এক শ্রদার সহিত গুরুবেশন করিতে লাগিলেন, তাহার বর্ণনার ভাষা নাই, প্রাণের ভেতর একটা দাগ আজও রয়ে গেছে। অমিয় বাব্র পরিবেশনের সময় যে কি কষ্ট হয়েছিল, সেইটি বিশেষ ভাবে ব্য়তে পেরেছিলাম শুধু আমি। আমাকে কেন যে "ত্রোপদীর" কর্ত্বর হতে নিরস্ত করেছিলেন, সেজকু আমি বেশ অভিমান করে অমিয় বাব্র সহস্তেব অন্নর্জন থেতে

করিলাম। থবরের কাগজে পড়িরাছি অমিরবার বিশ্ববিভালরের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া শিমলায় বেশ মোটা বেভনের চাকুরী করেন। কিন্তু সেই সদানন্দ স্থরসিক ও স্থন্দরতম হেম বাবুর থোঁজ্বথবর আজ পর্যান্তও পাই নাই। \* \* \* \*

আহারাদির পরে আবার মোটরে চাপিয়া বসিলাম। হেমবাব্র গাড়ীও সঙ্গে সক্ষে চলিল। এথান হইতে পথ একটু, নৃতন ধরণের। আমরা পর্বতের পার্মদেশে ঢালুর উপর দিয়া চলিতেছি। কেহ যদি পর্বতের শার্মদেশে উঠিরা শায়িত অবস্থায় নিজেকে ছাড়িয়া দেয়, তবে সে গড়াইতে গড়াইতে আমাদিগকে লইয়া কোন্ অতল প্রদেশে পতিত



পাহাড়িয়া পথে ।— সন্দে কৈতিবিনা

হইবে। এথানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অভিগ্র চিত্রাকর্ষক। বাম দিকে নদীর অপর পাবে মহাগিরি পর্বাতের তুষার-গৃঙ্গ ়দণ্ডায়নান। ডান দিকে 'হেংহি' - পর্বতিনালা, মধ্যে জনশস্ত অপ্রশন্ত উপত্যকার এক পাৰ্কতা মধ্য দিয়া স্রোত্রিনী উপল্থতে প্রতি-হত হইয়া মৃত্ নাদে কোন্ অসীমের দিকে চলিগ়াছে। উপত্যকায় ভাপুক, চিতাবায়, বিশেষতঃ প্রকার বন্থ হরিণ ও তিতির পক্ষী প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় ।

· , কিছুদুর অগ্রসর হইতেই চেরাপুঞ্জি সহর অদূর পাহাড়ের কোলে নন্দত্বলালের মত গাছের ফাঁকে লুকোচুরি খেলিতে লাগিল। সমুদ্র বন্ধ হইতে স্মামরা প্রায় ৬০০০ ফিট উচ্চে উঠিয়াছি। অদূরে মুদ্মাই জলপ্রপাতের জল-গর্জন আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিল। ত্যাড়ী সেখানেই থামাইয়া রাখা হইল। পথের ধারে চেরাপুঞ্জির সিঞ্জের ( Siem—রাজা ) স্মৃতিস্তম্ভ দেখিলাম। নামিয়া দেখি 'Mr. H' মোটরে দিব্য ণ্ডারামে নিদ্রা যাইভেছেন। হঠাৎ জাগরিত হইয়া সহাত্র মুখে নামিরা পড়িলেন। সন্মুখেই সেই সুন্দর করণা। কিংবদন্তী আছে যে, পৃথিবীর মধ্যে নায়েগ্রা জলপ্রপাতের পরই ইহা দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে বুহত্তম বলিয়া বিবেচিত হয়। জানি না ইহা কতদূর সভা 🖟 আমরা উইলো বনের মধ্যে দাঁড়াইয়া সেই শোভা দেবিতে লাগিলাম। হুকার শব্দে কলবাশি উপলখণ্ডের উপর লাফাইতে লাফাইতে কোন এক অজানার উদ্দেশে ছুটিয়া যাইতেছে। অমিয়বাব বেডাইতে বেডাইতে শিলভের নানাবিধ সৌন্দগ্যের গল্প শুনাইতে লাগিলেন। জঠরাগ্নি কিন্তু তথন

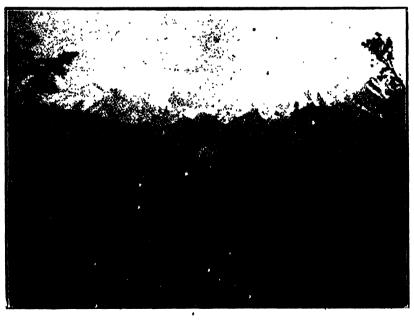

"প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে" — রবীক্রনাথ<sup>†</sup>

ти и выправления в при в при в при в при в при в при в при в при в при в при в при в при в при в при в при в при

খাতের অভাবে অন্ত্র দক্ষ করিতেছিল। শীতকালে "মুসমীই' জলপ্রপাতের জলধারা প্রায়শ কমিয়া যায়। কিন্তু যে জলধারা প্রায় হাজার দিট নিমে পড়িতেছিল, তাহাতেই ফটিক-চূর্ণের সৃষ্টি হইতেছিল। তাহা হইতে উৎক্ষিপ্ত স্ক্রাণ্ড্র জলকর্ণিকা বাপাকারে উড়িয়া বাতানে নিশিয়া যাইতেছিল। এই জন্তই সন্তবতঃ এপানকার অধিবাসীরা স্কন্থ সবল। তাহারা এই জল-প্রপাতের 'ধুঁয়াধারা' দেবন করিয়া সহজেই অনেক গুরুপাক দ্রব্য হলম করিতে পারে। দুর্গু মন্দ নহে, কিন্তু তথন আছারা শিলভের বিথ্যাত "বিডন ও বিশ্বপ" জল-প্রপাতের স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। তিন চারি শত ফিট উচ্চ হইতে পতিত জলধারার সহিত কি ইহার তুলনা হয়!

অনিয়নার অদ্রে একটা প্রকাণ্ড উপলপণ্ডের উপর গা
ঢালিয়া দিয়া গাহিতেছিলেন—

"—দূর দেশা ঐ রাপাল বালক আমার বটেব ছায়ায় সাবা বেলা গেল গেয়ে—"

তাঁহার সেই স্বন্ধুর সঙ্গীতে স্বাই মুগ্ধ হইরা গেল। ভাবেব আবেশে হিমিনদা' ভোজনপর্ক একেবারে ভুলিয়া গেলেন। অমিয়বাব্ব গান থামিতেই আমাকে আর একটা গানের জন্স চাপিয়া ধরিলেন। আমার ভয়ানক লজা করছিল; কিন্তু তবু আমার গাহিতে হইল, আমি গাহিলাম—

> "তুমি কেমন করে গান কর যে গুণী আমি অবাক্ হয়ে শুনি।—"

ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল। আমরা চেরাপুঞ্জির গহবর
দেখিবার জন্য চলিলাম। কিংবদন্তী আছে, কামরূপের
কামাণার মন্দিরের সহিত এই স্কুড়ঙ্গপথে পাতালেব নীচে
দিরা সংযোগ আছে। আমরা আধ পোয়া মাইল পর্যান্ত
অগ্রসর হইয়াছিলাম। সঙ্গে তিনটি রূপবতী থাদিয়া রমনী
পথ-প্রদর্শকরূপে ছিল। তাহাদের প্রত্যেককে এক টাকা
করিয়া দিতে হইল। যথন তাহারা বিশ্বয়ভরা ডাকার চক্ষ্
মেলিয়া তাহাদের ভাষার কথা বলিতেছিল, হেমবার্ তাহাদিগের দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—এ যেন
কবি-বর্ণিত সেই "কালো মেঘের হরিল কালো চোথ"। চোথ
তৃটি বড় স্কুন্বর, দৃষ্টিটা প্রাণম্পর্শী—অনেকক্ষণ স্থারণ থাকে।
গাড়ী যতই চেরাপুঞ্জি ছাড়িয়া আসিল, অদ্বের বনেব গেষে
মাঠ, এবং মাঠের শেষে বন দেখিতে লাগিলাম। প্রাক্তরের
শেষ সীমায় বনের শ্রামন কাস্কি চাবিদিকেই ভাবী বসম্বের

সৌন্দুর্যাচ্ছটা প্রকাশ করিতেছিল। নিকটেই একটি মন্দির।
মন্দিরের ভিতরে থাহা দেবিলাম, তাহাতে চক্দু জুড়াইরা গেল;
হাদর আগ্লুত হইরা উঠিল। ফুল বিহ্নদলে ও পুপামালো
নিবলিন্দকে অতি রন্দীর বেশে সজ্জিত করা হইরাছিল।
চারিদিকেই ভিগারীর উৎপাত—একঘেরে হুরে একই কথা
গাহিতেছে—"রাজাবার প্রদা, মাইজি পরসা"। অতি কটে
তাহাদের কবল ১ইতে রক্ষা পাওবা গেল। বাবার অন্সনে
বিদিয়া একটি অন্ধ বালক হ্ললিত্ত কণ্ঠে শিবাইক কার্তিত্ত

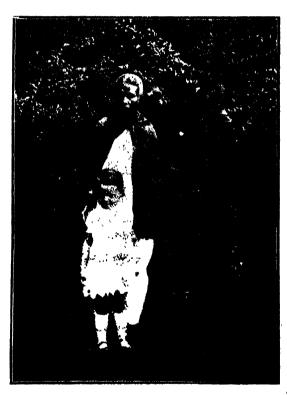

পথের ধাবে—শিলঙের "মামী" ও তাঁহার শিশুক্রা

"প্রাভূমীশ মনীশ্রমশেষ গুণং
গুণহীন মহীশ গরলাভরণং
রণ নির্জ্জিত তৃজ্জর দৈত্যপুরং
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতকুম্।

সময়োচিত গুবটি সকলেরই হাদয় স্পর্ণ করিয়াছিল। এথান হইতে মোটর গাড়ী বিদায় দেওয়া হইল। এথন পদব্রক্তে প্রায় সাত মাইল পার্ক্তিত্য পথ স্কৃতিক্রম করিতে হুইবে। এমন পণে গাইতে হুইবে, যাহা শুধু নীচের দিকে,—প্রায়

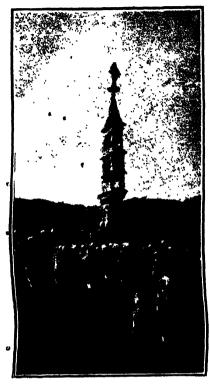

কোম্পানীগঞ্জ

চারি হাজার ফিট নীচে নামিতে হইবে। পথ অতি সঙ্কীর্ণ, একবার ফদ্কাইলে আর উপায় নাই। গাড়ী ঘোড়া কিছুই চলে না এবং গ্র পথে চলিতেও পারে না।

একমাত্র ভরসা মান্তবের পৃষ্ঠদেশে চড়িয়া যাওয়া। খাসিয়া দেশে এই সব আরামকেদারাকে "থাপা" বলে। ইহাকে পৃষ্ঠ-

দেশের সঙ্গে দৃঢ় করিয়া একটি দড়ির
মত বেতের বোনা "নান্লা" দিয়া
কপোলের সঙ্গে ঝুলাইয়া লইয়া যায়।
এই হস্তর গিরিকন্দর পারাপার
হইতে তাহাদের সাহায্য ব্যতীত্
আর উপায় নাই। আমরা হইজনে
তাহাদের শরণাপন্ন হইলাম। হেমবাব্
ও অমিয়বাব্ পদব্রজে আমাদের সঙ্গে
চলিলেন। তাঁহারা পার্কত্য পথে
এই ভাবে চলাফেরায় বিশেষ

্রতিক মাইল যাইতেই দেখি দূরে বাম দিকে মহাদেব-গিরির ওপরে তুবার-সম্পাত হইয়াছে।

> · পথের হুই শারে, চারিদিকে কমলালেবু, তেজপাতার বাগান। সেই পথ দিয়া আমাদের প্রায় এক মাইল পথ যাইতে 'হুইবে। ধইমিনদা পণের পার্খ হুইতে একটী কমলা রুস্তচ্যুত করিলেন। আমরা ঢাকা কলিকাতায় যে সকল কমলা পাই, তাহার প্রায় অর্দ্ধেকই শুষ্ক, বিস্বাদ এবং রসশৃষ্ঠ ; আর এই কমলা কোয়াগুলি যেন রসে ভরপুর। বেশ সন্তা ও পয়সায় তিন চারিটি পাওয়া যায়। কমলা বাগানের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মন প্রাণ বিমোহিত হইল। দেই বিমলকান্তি বুক্ষের সারি ও রসভরা কমলা লেবুর দোতুল্যমান নৃত্য দেণিয়া মুখে-চোখে জল ছুটিল। চোথের জল আনন্দে ও জিভের জল ! নিতাকার হাসি অশ্বর মধ্যে এ একটি স্মরণীয় দিন কিন্তু। অনেক দূর হাঁটিয়া আমরা একটি ছায়াময় বস্তু গাছের তলে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। ঝুরঝুর করিয়া করেকটি শুদ্ধ পত্র আমাদের মাথার উপর ঝরিয়া গেল। রুক্ষের নব প্রবের মধ্য হইতে একটী পাথী শিষ্ দিতেছিল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমরা মহাদেব-গিরিতে পৌছিলাম, অতিথি হইলাম এক থাসিয়া পরিবারের গৃহে। তাহারা বেশ আদর-যত্ন করিল, কিন্তু তুঃখের বিষয় তাহাদের আহার্য্য আমাদের নিকট অভক্ষ্য। শূকর মাংস, মৎস্ত এবং ব্যাপ্ত, ইত্যাদি তাহাদের থাত। তাহারা আমাদিগকে কমলালেব্, চাঁপাকলা, পেঁপে প্রভৃতি আনিয়া দিল, কিন্তু তাহাদের গৃহে



চেরাপুঞ্জি "সিমের" শ্বতিশুস্ত

. . বসিয়া সে-সব গলাধঃকরণ করিতে কাহারও প্রবৃত্তি হইল না, বাহিরে দাড়াইরা যে যার ইচ্ছা মত কিছু থাইলাম, এমন কি টা পান পর্যান্ত বনস্থলীতে হইয়াছিল। ত্বে তাহারা সভ্য, বিশ্বাসী, এবং নিরীহ প্রকৃতির। বেশ প্রাণ খুলিয়া ইংরেজীতে কথা বলিল,---সে শুধু ইংরেজ-মিশনারীদের অপার অহুগ্রচ্ছ। প্রত্যুবে উঠিয়া দেখি, উঠানের ঘাসগুলি বেশ সাদা বোধ হট্টতেছে। মনে হইল, তুলা ভিজিয়া আছে। পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম—তৃহিন (Frost)। ঘাসের উপর অতি সৃষ্ ভূলার আকারে হিম জমিয়া রহিয়াছে। ইহা বরকপাতের পূর্ব্ব-স্ট্রনা। সকাল বেলা চা পান করা হইল অমিয়বাবুর অন্থগ্রহে; তিনি যে বৃক্ষতলে বসিয়া চায়ের জল গরম করিয়া-ছিলেন, হিমিনদা তাঁহার Kodakএর সাহায্যে সেথানকার একথানি আলোকচিত্র সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলেন। একটা গাছ কেহ কাটিয়াছিল, তাহারই সন্নিকটে অনেক ভিক্না কুচি কাঠ পড়িয়া ছিল। সেইগুলি সংগ্রহ করিয়া, পাথরের তথাকথিত চুল্লীতে খদেশী কেৎলী লোটাতে জল গরম হইরাছিল। ষ্টোভ ও চায়ের সরঞ্জাম সঙ্গেই ছিল। ম্পিরিটের বোতলটি কোথায় যে পড়িয়া গিয়াছিল, তাহা মনে নাই, স্থতরাং স্বদেশী উপায় ভিন্ন আর অক্স গতি ছিল না।

আজ থুব উতরাই পথে নামিতে লাগিলাম। প্রায় হুই মাইল নামিয়া একটি বন্তীতে পৌছিলাম। সেথান হইতে অদূরে হিমালয়ের রজতধারার দেশ দেখিলাম। দেথিয়াই ভক্তি-গদগদ চিত্তে দেশ-জননীর উদ্দেশে হেমবাবু "রবি বাবুর" সেই কয়েকটি লাইন আবৃত্তি করিলেন--

> "প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে, প্রথম সামরব তব তপোবনে প্রথম প্রচারিত তব বন ভবনে জ্ঞানধর্ম কত কাব্যকাহিনী।"

প্রায় এক মাইল সন্ধীর্ণ পথ-বিশিষ্ট উতরাই নামিয়া পার্বত্য একটি নদীর উপর একটা কাঠের পুল পার হইলাম। এবার বড় সমস্রায় পড়িতে হইল। সম্মুথে একটু চড়াই যাইতে হইবে। থাড়া চড়াই রাস্তাটিও ভয়ানক থারাপ। থানিককণ বিশ্রাম করিয়া লইলাম, কারণ দম ফুরাইয়া গিয়াছিল।

গ্রামের ভিতর দিয়া রাস্তা গিয়াছে। • আঁবার উতরাই . নামিতে লাগিলাম। সন্মুখে যে ছোট পাহাড়টি দেখা যাইতেছে, বোর্ষ হইল উহার উপর চড়িলেই, "থারিয়াঘাট",

ভোলাগঞ্জ দেখা যাইবে। 'কিন্তু সমূথের আঁকা বাঁকা পথের আরু শেষ নাই। তথন কি করিব,—সকলে মিলিয়া বিশ্রাম্-স্থ-লালসায় নিমন্থ ব্ৰক্ষের নীচে বসিয়া পড়িলাম ।

क्९िभामा यत्थे नाभिशाष्ट्र। मत्न तक्षत्मत्र जनामि সবই আছে, কিন্তু কেহ আর ইচ্ছা প্রকাশ না করায়,বিশেষতঃ, এই পরিশ্রমের পর, শিলঙ হইতে আনীত রুটি-মাথনেই কার্য্য শেষ করা গেল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া<sup>®</sup> আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। প্রায় এক মাইলের অধিক যথন নামিয়া আসিয়াছি, তথন দুশুপটের যেন একৈবারেই পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। অদুরে অবাহিত মাঠ, 'গগন ললাট চুমে তব পদ্ধুলি' দেখা দিল। এই বার ভোলাগঞ্জ পৌছিব। কিন্তু ছোটবড় পাথর পরিপূর্ণ একটি প্রান্তর দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। र्ठकार्ठक् क्ञात्र व्याषाज माशिया य मधुत्र गंक श्हेरजिल्ला, তাহাই উপভোগ করিতে করিতে ভোলাগঞ্জ পৌছিলাম।

স্থলপথের ক্রমণ এখানেই শেষ হইল। এখন জ্লপথে यांटेरक रहेरत। ভোলাগঞ্জ रहेरक ছাতক यांटेरक रहेरत. নৌকায় যাইতে হয়। সে যে-সে নৌকা হইলে চলিবে ুনা, এক হাত পরিমাণ জল,—নীচে পাথরের কুচিকুচি ছোট বড় টুকরা, আর স্রোতের বেগ অতীব ভয়ানক। ° একবার নৌকা উল্টাইয়া গেলে আর উপায় নাই। এখন নৌকা সম্বন্ধে ত্র'এক কথা বলা আবশ্যক। আমাদের দেশে "কোন্দা" নৌকা বাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা কতকটা অমুমান করিতে-পারিবেন। প্রকৃতি লম্বা নৌকা, নৌকার মধ্যে 诺চ-ঢালার মত ফাঁপা,—ইহার ভিতর আরোহীদিগের স্থান। এক হাত কি দেড় হাত উচু, কোন মতে মাথা গুঁ জিয়া বনিতে হইবে। তবে ছইয়ের ভিতরে না বসিলে কোন কষ্ট হয় না,--বাহিরে. দিব্য আরামে থাকা যায়, অবশ্য দিনের বেলা। রাত্রিতে হাত পা ছড়াইয়া শোওয়া ছাড়া আর উপায়ান্তর নাই। আমাদেরও ভাহাই করিতে হইয়াছিল।

शिमनमा दोका ज्वा कवित्वन। शांत होका मिक्न দিতে হইবে; পরদিন ভোরের বেলা ছাতক পৌছিব। দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে হাঁটিয়া বড়ই ক্লাস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। এখন সমস্তই স্থির হইয়া গিয়াছে। মনে করিলাম, একবার नमीए जान कर्त्रिया गरे, भरीत এकरू भीजन बहेरत। किस স্নান করা হইল না,নদীর জল অত্যন্ত ঠাণ্ডা। হেমবাবু ছাড়িবার পাত্র নন। তিনি নিশ্চিম্ভ মনে অবলাহন করিলেন।

বর্ষাকালে যদিও নদী খুব বড় ও ভীষণ-মূর্ত্তি হইয়া থাকে, এ সময়ে খুব ছোট—কুলুকুলু রবে বহিয়া চলিয়াছে। ন্দীর গার্ডও সর্ব্বত্রই বড় বড় পাথর। গর্ভের ভিতর প্রায় আধ মাই**ল** হাঁটিতে হইল। জ্বলের মধ্যেও বড় বড় প্রাথর। জ্বলে নামিয়াই বৃধিতে পারা গেল, এখনও জলের স্রোত এত বেশী যে, সাতার দিলেইবেগে ভাসিরা যাইতে হইবে। হেমবার্ বেণী দূর না যাইরাই স্নান শেষ করিলেন। তিনি সাঁতার দিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। নদীর জল অতি শীতল ও 'পরিষ্কার। আকণ্ঠ পূরিয়া সকলেই সেই জল পান করিলাম। প্রায় সন্ধার সময় নৌকা ছাড়া হইল। তুইটি মাঝি, উভয়েই শ্রীহট্ট দেশীয় হিন্দু,—বোধ হয় নম:শূদ্র জাতীয়। তাহারা থৈ অপূর্বে রদালাপে, সাংদারিক স্থ-ছঃথের কথা কহিতে কহিতে চলিয়াছিল, তাহার একটু নমুনা এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

১ম ব্যক্তি—( বিতীয়কে )—হেদিন চে আপ্নারার্ বাড়ী শ্রাদ্ধ ঐছিল, হিটা কি আপনার না আপনার ভায়ের ? ্ষিতীয়---আমার ভারর। ( অর্থাৎ আমার ভাইর) ১ম-কিতা অইছিল ? তাইন কিতা অইরি মারা গেছইন। দ্বিতীয়—সপদংশনে তাইন (তিনি) মারা গেছইন। ১ম-সর্পদংশন? এত বড় ভয়ন্কর কথা! কুনখানে

-দ্বিতীয়—চক্ষের উপরিভাগে।

দংশন কর্ছিল ?

১ম থাক, তিনি ত বড় বাঁচ্ছইন। চকুরত্ব পরমধন। তাইন গেছইন গেছইন, কিতা অইছে, তাইনের চকু জ্বর বাঁচা বাঁচছে .....

হিমিনদা, অমিয়বাবু মিলিয়া সকলেই বেশ উপভোগ করিতেছিলেন। একবার সকলেই পিছনে ফিরিয়া চাহিলাম। স্ব্যদেবের লাল ছটা—যেন পর্ব্বতের কোলে একটি রাঙা ছবি দেখিতে দেখিতে চলিরাছি। প্রায় অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। নদীর হুই তীরে সর্ব্বত্রই ঘন জঙ্গল, কোথাও মহুয়ের বসবাস দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। মাঝিরা বলিল, এই সমস্ত জঙ্গলে নানা রকম বন্য পশু ও ব্যান্তাদি হিংশ্র জন্ধ থাকে।

সন্ধ্যার পরই কোম্পানীগঞ্জ পৌছিলাম। তাহার অনতিদূরে কিলবরণ কোম্পানীর পাধর বোঝাই করিবার জন্ত একথানি গাধাবোট নদীবকে ভাসিতেছিল। বনফুলের মিষ্ট গন্ধে বাতাস ভেতলা হইয়া উঠিল। নদীর তীরবর্ত্তী

জঙ্গল হইতে শৃগালেরা সন্ধ্যাবন্দনা করিল। "জ্যোৎনা পুলকিত ্ যামিনী" দেখিয়াই অমিয়বাবু গুন্গুন্ করিয়া গান ধরিলেন— "ওগো মাঝি তরী হেথা বাঁধব নাকো আজকের সাঁজে। ভিড়িও না চলুক তরী এই নদীর মাঝে। ·এই নদীর,এই খাটেতে এমনি সময় আমার প্রিয়া যেত ছোট কলসীটিকে কোমল তাহার কক্ষে নিয়া"—ইত্যাদি

সঙ্গীতের পর সঙ্গীতের ধারা ছুটিতে লাগিল। নীল আকাশে তারার রাশি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। হেমবাবু তথন মাথা নীচু করিয়া বসিয়া ছিলেন। দেখিলাম মন তাঁর বেদনায় ভবিয়া উঠিয়াছে। তুই চোথ যেন ছলছলিয়া উঠিয়াছে। তিনি যেমন মিশুক, তেমনি সদালাপী। তাঁহাকে নিন্তৰ অবস্থায় বসিতে দেখিয়া হিমিনদা ছইয়ের ভিতর হইতে বাহিরে আসিলেন। আর কাহারও সাহস ছিল না যে ঐ মৌনী ভাব ভঙ্গ করে। হিমিনদা একবার মুক্ত আকাশের পানে চাহিলেন। বাহিরের বিশ্ব তথন জ্যোৎসার হাসি মাথিয়া একেবারে যেন মশগুল। অমিয় বাবুর সঙ্গীত-স্থায় হেমবাবুর মুখে চোখে এমন অপরূপ দীপ্তি, অপূর্ব্ব ভঙ্গী ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, তার কাছে হিমিনদার কথা বলাও অসম্ভব। সেও যেন ঐ বিমুখতার সৌন্দর্য্যের নেশায় বিভোর হইরা উঠিল—যেন চিরজন্ম ধরিয়া এ সৌন্দর্য্য-বিমুথতার পায়ে আপনাকে লুটাইয়া রাখিতে সকলেই চায়! হেমবাবুর ছই চোখে হতাশার বেদনা অশ্রবাম্পের আকারে পুঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল। মুথে কাতরতার কি চিহ্নই যে ফুটিয়া উঠিল,— আমরা তথন তাঁহাকে চাপিয়া ধরিলাম,—কহিলাম—এমনি নির্ম্মতায় কেন তাঁহার জীবন বার্থ হয়ে গেছে। কোন উত্তর পাইলাম না। তাঁর বৃকের মধ্যে প্রচণ্ড দীর্ঘনিঃখাস ঝড়ের বেগে ফুঁ শিয়া উঠিল। নেহাত প্রীড়াপীড়ি করা সন্ত্রেও মাত্র এই কথা বলিলেন—যা অতীত, তা অতীত, স্বতি মাত্র ! সে কথার আলোচনায় লাভও কিছু মাত্র নেই। . . . . .

ं ভোরেঁ ছাতক পৌছিলাম। সেখান হ'তে ষ্টীমারে ঢাকাভিমুখে রওনা হইলাম।\*

<sup>\*</sup> এই ভ্রমণ-কাহিনীর আলোকচিত্রগুলি শিলঙের বিখ্যাত কটোগ্রাফার ঘোষাল ব্রাদার্সের (Ghoshal Bros ) স্বতাধিকারী মহাশরের অনুগ্রহে পাওরা গেল--- লেথিকা।

## . আশাহতা

### গ্রীনরেন্দ্রনাথ বস্থ

```
কই, না—
আমি এসেচি।
তুমি এসেচ ?
                                                    আবার কাঁদ্চ।
ছদিন আসিমি বলৈ কি তুমি রাগ করেচ ?
না, মনে করেছিলুম তুমি আর আদবে না।
                                                    मौता ?
কেন ?
                                                    এত কাদলে মীরা।
কেন! তা কি তুমি জান না ?
ও:, তোমার কাছে বুঝি সে থবর এসে গেচে।
                                                    আঘাত যে বড় বেশী পেয়েচি---
                                                    আমি কি ইচ্ছে করে আঘাত দিয়েচি ?
আসবৈ না!
এতে আমার কোন হাত নেই মীরা।
                                                   ·না---
তোমার হাত নেই ?
                                                    আমি যে বড় বেশী করে আশা করেছিলুর্ম।
সত্যিই আমার হাত নেই।
তবে কেন এতদিন আশার আলো ধরে এসেচ ?
                                                    বড় বেশী।
                                                    বেণী নয় ? তোমার যে রাজৈখার্য, আরু আমি ধে
আমি যে তোমায় সত্যিই বড় ভালবাসি মীরা।
আজ যে সে ভালবাসার আর কোন মূল্য নেই।
                                                मीत्नत्र (भरत्र ।
ভালবাসার মূল্য কি কথনও কমে মীরা ?
                                                    এখন কি করি বল ?
মূল্য না কমলেও, ভালবাসা যে কমে যার।
                                                    আমায় আর দেখা দিও না।
আমি কি রকম ভালবাদি তা ত তুমি জান।
                                                    দেখা দেব না ?
জানি।
                                                    তা ছাড়া যে আর অন্য উপায় মেই।
তবে ?
                                                  নীরা !
তোমায় যে আর এক্জনকে ভালবাস্তে হবে।
                                                    কি?
হবে। তবে তা পারব কি না তা ত জানি না।
                                                    তুজনকে কি ভালবাসা থায় না ?
পারবে, খুব পারবে।
                                                    তুমি পুরুষ, হয় ত পার।
কি করে জানলে ?
                                                    আর তুমি ?
আমি যে তোমার অস্তরের কথা জানি।
                                                    স্বামি নারী, আমি ত তা পারবো না।
মীরা !
                                                    আমায় একবারে ভূলে যাবে ?
कि?
                                                    যেতে হবে।
তুমিও ত আমায় খুব ভালবাস।
                                                    পারবে ?
এতদিন বেসে এসেচি।
                                                    পার---বো---
এথন ?
                                                    আবার চোথে জল এল !
এখন !---
                                                   करे, ना !
তুমি কাঁদ্চ মীরা ?.
                                                   মীরা!
```

আমি তো তোমায় ভূলতে পারবো না। নিশ্চর পারবে। যদি না পারি ? তাহলে যে একজনের ওপর বড় অ্বিচার হবে। অবিচার---

মীরা---

তবে যাই ? যাবে ? যাও— মীরা মুখ নত করিল। স্থত্ত উঠিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। ,

মুখ তুলিতেই মীরা দেখিল, অল্প দূরে দাড়াইয়া স্কুত্রত তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। চারিচকের মিলন হইতেই মীরা কাঁদিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

### নিখিল-প্ৰবাহ

শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

### ডাকটিকিটের তৈরী ছবি---

নিউইয়র্কের এক চিত্র-প্রদর্শনীতে একটি অভুত ছবি প্রদর্শিত হয়। ছবিখানি একজন বিখ্যাত লোকের। · সুইড্সি আমেরিকান ডাকটিকিটের দারাই এই ছবিথানি প্রস্তুত হয়। কোনো প্রকার রং বা তুলির ব্যবহার করা হয় নাই। ছবির ব্যাকগ্রাউগুও ডাকটিকিট আঁটিয়া তৈরী করা হয়।



ইন্নোরোপের কোন দেশের আমদানী দ্রব্যের উপর কি



ডাকটিকিটের তৈরী ছবি



বাণিজ্য শুৰু বুঝিবার নক্সা

পরিমাণ শুক আদায় হয়, তাহা ব্ঝিবার জন্ম একটি রিলিফ ম্যাপ তৈরী করা হইয়াছে। প্রত্যেকটি দেশ দেওয়াল দিয়া ঘেরা, দেওয়ালের উচ্চতার উপর শুল্কের কম-বেশী নির্ভর করিতেছে।

### পুলিসের দেহরক্ষী বর্ম-

জার্মাণ পুলিসদের দেহ আততায়ীর গুলি ইইতে রক্ষা করিবার জন্ম একপ্রকার বর্দ্ম ব্যবহৃত হইতেছে। এই বর্দ্ম



भूलित्भव त्मश्वकी वर्ष

অতি তাড়াতাড়ি থোলা এবং পরা যায়। দেহের যে সক্ল স্থানে গুলি লাগিলে মৃত্যুর সম্ভাবনা থুব বেশী, সেই সকল স্থান বিশেষ করিয়া রক্ষা করার ব্যবস্থা আছে।

### काल नाए, पिललापि धतिवात कल-

বাজারে জাল নোট চলে। দলিলাদির জালও প্রায় হইয়া থাকে। মান্মধের সাধারণ চোথে এই জাল ধরা অসম্ভব। কালির রংএর সামাস্ত তারতম্য প্লালি চোণে পারে। ট্রাঙ্কের যথন দরকার নাই, তথন ইহা ভাঁজ করিয়া দেখা যায় না। একপ্রকার কুল আবিষ্কার হইয়াছে, এই



कान तांहे, मिनामित शतिवाद कन

কলের নীচে 🔹 5ি তীক্ষ আলোকের নীচে একথানি আসল এবং একথানি জাল নোট রাখিলে, কোন্ট কি তাহা বেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

### মোটরকারে ভাজকরা ট্রান্ক - •

এই টাকের ধথন দরকার হয়, তথন ভাঁচ খুলিয়া মালপত্র ভরিষা স্কুটবোডে বা পিছনে বাধিয়া লওয়া যাইতে

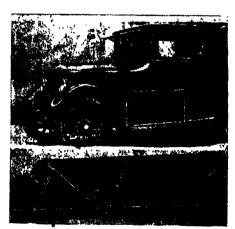

মোটরকারে ভাঁজকরা ট্রান্ক

পাট করিয়া সামনের সিটের নীচে রাথা যাইতে পারে<sub>।</sub>.

ান্দ্রটি ওরাটার-প্রফ দ্রেরে দ্বারা প্রস্তত। নোটরকারে প্রস্তত করিয়া তাহারা পরিধান করে। চিত্রে এক যাহারা বেশা ভ্রমণ করে, তাহাদের পক্ষে এই বাল্প খুব কাগজ-বল্পের নমুনা পাইবেন। উপকারী হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ঝাড়ু দারদের পীঠে গাড়ী থামাইবার সঙ্কেত-কাচ— রাস্তা পরিষাধ করিবাব সময় পাছে গাড়ী আসিয়া ঝাড়ু-দারদের বাড়ে পড়ে, এইজক্ত গোটশাত্তের ( ব্রুরাট্র) ঝাড়ু-



় ঝাড়ু দারদের পীঠে গাড়ী থাঁমাইবার সক্ষেত-কাচ

নারদের পেটিতে আলোক প্রতিফলিত করিতে পারে—এই প্রকার গোলাকার কাচ সামনে এবং পিছনে লাগান আছে। কন্ধকারেও এই লাল কাচ বেশ দূর হইতে দেখিতে পাওরা ার। রাস্তার তুই পাশের আলো এই লাল কাচে স্থিতিফলিত হয়।

### **শানুবভুকদের শিল্পকলা**—

মানুষভূক ইত্যাদি অসভ্য জাতির লোকেরা সব বিষরেই অসভ্য—ইহাই আমাদের সাধারণ ধারণা। কিন্তু দক্ষিণ সমুদ্রের এক দ্বীপের অসভ্য মানুষভূক জাতির লোক এক প্রকার গাছের বক হইতে অতি চমৎকার একপ্রকার চিত্র-বিচিত্র করা কাগজ তৈরার করে। এই কাগজের বস্তাদি

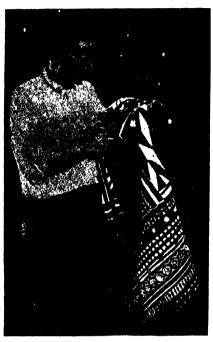

মান্তবভূকদের শিল্পকলা

অভিনব বেহালা---

বেহালার সঙ্গে একটি হর্ণ লাগাইয়া লওয়ার ফলে যন্ত্রের স্বরবৃদ্ধি হইয়াছে। ইহাতে স্বরের মিট্ডানি হয় নাই।



অভিনব বেহালা

হৰ্ণ অমুনভাৱে লাগান আছে যে, ছড়ি চালা-ইতে কোনো প্রকার অস্থবিধা হয় না। মানুষ-তোলা ঘুড়ি অতি বৃহৎ ,যুড়ির সাহাযো মাহ্যকে আকাশে তোলা গাঁইতে পারে-ইংগ প্রামাণ হইয়া গিয়াছে। কিছু-কাল পূৰ্বে এই প্রকারে বিশেষ ভাবে নির্ম্মিত ঘুড়ির সাহাযো একজন লোককে ক্যামেরা লইয়া ১৫০ ফিট উপরে উঠান হয়।



**মান্ত্**ষ তোলা ঘুড়ি

এইথান হইতে সে নীচের চলস্ক দৃশ্যের ছবি তোলে।

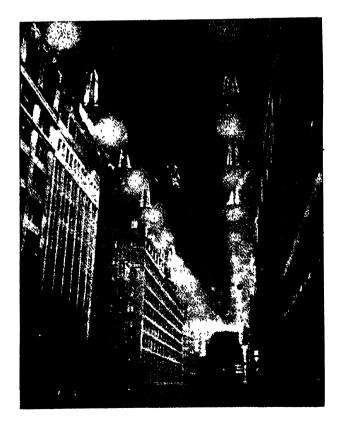

সিকাগো সহরের রাত্রি দুঙ্গ

সিকাগো সহরের রাত্রি-দৃশ্য-

ত্ই পাশের বহুতলা বাড়ীর উপর হইতে সিঁকাগো সহরের রাস্তা রাত্রিকালে কেমন দেখুন রাস্তার এত নিকটে নিকটে এত ভয়ানক জোরালো<sup>®</sup>আলোর সারি থাকে যে, সমস্ত রাস্তা দিনের মত হইয়া যায়। এই প্রকার আলোর প্রবর্ত্তন অতি অল্প কাল মাত্র হুইয়াছে। পৃথিবীর অপর কোনো সহরের রাস্তায় এই প্রকার বাতির ব্যবস্থা নাই। এরোপ্লেন-ধ্বংসকারী

### চৌ-কামান---

যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বিভাগ শত্রুপক্ষীয় এরো প্লেন ধবং স করিবার জন্ম একপ্রকার চৌ-কামান নূর্মাণ করিয়াছেন। একটি কামান ছুঁড়িতে যেমন লোকের দরকার ইহাতেও তাহাই লাগিবে—কেবল চারিটি নল হইতে গোলাবর্ষণ হইবে বলিয়া, গোলার পরিমাণ চারগুণ দরকার হইবে। সময়ও একটি কামান ছোডার মতই লাগিবে



এরোপ্নেন-ধ্বংসকারী চৌ-কামান বহুকাল ধরিয়া ডিম তাজা রাখা---

ডিমকে সোজা করিয়া দাঁড় করাইয়া রাথাই তাড়া-তাডি ডিম নষ্ট হইবার একটি প্রধান কাবণ

নাইতে পারে। এক জার্মাণীমিস্তি ডিম লম্বলম্বি করিয়া রাখিবার জন্ম একটি ডিমাধার নির্মাণ করিয়াছে। এই ডিমাধারে বহু ডিম রক্ষা করা ডিমাধারটিকে রোজ এক যায়। পাক করিয়া ঘুরাইয়া দিবার ব্যবস্থা আছে। একটি হাতলের সাহায্যে এই ডিমাধার ঘুরান যার। কবে কল ঘুরান হইল, তাহা দেখিবার জন্য একটি তারিথ দেথিবার মন্ত্র হাছে। এই যন্ত্রে আপনা আপনি তারিথ বদলাইরা যার। পরীক্ষাতে প্রমাণ হটয়াছে যে, এই কলে অক্ত কোনো প্রকার রাসারনিক দ্রব্য ব্যবহার না করিয়াও এক রছরেরও প্রশী সময় ডিম রক্ষা করা যায়।



বহুকাল ধরিয়া ডিম তাজা হাথা

বিচিত্র বেড়াইবার রাস্তা—

জান্মাণির ফামবার্গ সহরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রাসাদত্ব্য বাড়ীর প্রতি তলার চারিদিকে সেই তলার লোকজনদের বেডাইবার জন্ম কার্ণিস বাডাইয়া বিচিত্র রাস্তা তৈয়ার করা হইয়াছে। থোলা আলো বাতাস সেবন করিবার জন্ম এখন আর লোকজনদের নীচে সিঁডি ভাঙ্গিয়া নামিতে হয় না। এই প্রকার প্রতি তলার চারিদিকে বেড়াইবার ব্যবস্থা করাতে বাড়ীর ঘরের মধ্যে আলো বাতাসও প্রচুর পরিমাণে যায়।



বিচিত্র বেডাইবার রাম্য

# **मिक्**गृल

## ঞ্টিপেজনার্ গঙ্গোপাধ্যায়

( २० )

বৈকালে রমাপদর সহিত নরেশ রব্নন্দন হলে বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিল। স্থকুমারী তাহার শয়ন-কক্ষে শয়্বার উপর বিসিয়া পথ-পার্কের জানালা ঈষৎ উল্মোচিত করিয়া অমুৎস্থক চিত্তে পথের লোক-চলাচল দেখিতেছিল; সরমা তথার উপস্থিত হইয়া ঘিণ্টুকে তাহার ক্রোড়ের কাছে কেলিয়া দিয়া বলিল, "দিদি, আমরাই না হয় দোষ করেছি, ঘিণ্টুত' কোনো দোষ করে মি, তাকে তুমি ছেড়ে রয়েছ কেন?"

নিমেষের জন্ত বক্রদৃষ্টিতে ঘিণ্টুর প্রতি একবার চাহিয়া
দেখিয়া স্কুমারী হই বাহু দিয়া তাহাকে তুলিয়া লইয়া
বিক্ষের মধ্যে চাপিয়া ধরিল; তাহার পর ক্ষণকাল নিঃশব্দে
অবস্থান করিয়া আনত মুখে হঃখার্ত্ত স্থারে বলিতে লাগিল,
"দোষ কারো নয় সরো, দোষ আমার অদৃষ্টেরি! তা নইলে
নিজের ছেলেই বা যাবে কেন, আর গেলই যদি ত' পরের
ছেলের উপর এ টান পড়বে কেন ?"

হু:খিত স্বরে সরমা বলিল, "ঘিণ্ট, কি তোমার পর দিদি ?"

বহুক্ষণ পরে মাসীকে নিকটে পাইয়া ঘিণ্ট্ মাসীর আরক্ত উন্নত নাসিকা দক্ষিত্ব হতে চাপিয়া ধরিয়া তাহার হজের নিরক্ষর ভাষায় নানাপ্রকার অভিযোগ অনুযোগ প্রকাশ করিতেছিল। এই সকল অধিকার-স্থাপন অপ্রতিবাদে সহু করিতে করিতে স্থকুমারী বলিল, "পর। যার উপর কোনো রকম জার খাটানো চলে না সে পর নয় ত' কি? তবে এ বিষয়ে আমি তোদের দাৈষ দিই নেসরো, কথাটা তোলা বাস্তবিকই আমার অস্তায় হয়েছিল। যাকে পাবার জন্মে আমি এত ব্যস্ত হয়েছি তা'কে ছাড়তে তোদের যদি আপতি হয় তাতে কোনো, কথা বলবার নেই। আমি হলে ত' কথনো ছাড়তাম না।" বলিয়া স্থকুমারী বক্ষের মধ্যে ঘিণ্টুকে আর একটু চাপিয়া ধরিয়া তাহার মুখ্চুমন করিল।

হ্নকুমারীর কণ্ঠস্বরের ভঙ্গীতে সরমার মনে হইল যে- • কথা স্কুমারী বলিতেছে তাহা অভিমানের শ্লেষেজি নছে, বিচার এবং বিবেচনার সহায়তায় সে পরে যাহা ব্ঝিয়াছে তাহাই প্রকাশ করিতেছে। বস্তুত: নৈরার্গ্রের উন্মাদনা অপস্ত হওয়ার পর প্রথম যথন স্তকুমারী বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছিল যে পরের ছেলে লওয়া্যত সহজ কণা, নিজের ছেলে দেওয়া তেদপেক্ষা অনেক কঠিন, তখন হইতে তাহার মনে রোষের, পরিবর্ত্তে ক্লোভ স্থানাধিকার করিতেছিল। নিজের কুধা নিবৃত্তির অভিপ্রায়ে পরের গ্রাস কাড়িতে <u>গিয়া</u> বিফল হইয়া অন্তশোচনায় সে সমস্ত দিন মনে মত্তে বারম্বার এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, যে-প্রবৃত্তির হত্তে কাহাকে আজ এই লাগুনা ভোগ করিতে হইল তাহাকে । সম করিবে। চিড়িয়াথানার বাঘিনীরাও হয় ত' তুই দিন মাংস না পাইয়া এরূপ প্রতিজ্ঞা করে—কিন্তু তৃতীয়ু দিনে যথন তাঁহাদের সমুথে মাংস আসিয়া উপস্থিত হয়, তথন দেখা বায়, প্রতিজ্ঞারু অন্তরালে প্রবৃত্তি সংযত হয় নাই, প্রবলতর হইসারই স্ক্র্যোগ পাইয়াছে ৷ দেহ এবং মনের আচরণে এ বিষয়ে সাদৃত্য আছে। তাই সরমা<sub>ু</sub> যথন স্বকুমারীর নিকট ঘিন্ট**ুকে** স্থাপন করিল তথন সমস্ত দিন ধরিয়া স্থকুমারী যে সঙ্কলকে বৃদ্ধি, বিবেচনা এবং অভিমানের সাহায্যে গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহা নিমেষের মধ্যে কোথা দিয়া অপস্ত হইল তাহা সে ব্ঝিতেও পারিল না, ব্ঝিবার চেষ্টাও করিল •না। অপমানে এবং অভিমানে তাহার যে-বক্ষ অবিশ্রাস্ত কুর হইতেছিল সেই বক্ষেরই উপর সে ঘিণ্টুকে চাপিয়া ধরিল !

"সরো !"

"कि निनि ?"

"মা ত' আমি নই; কিন্তু মাসীর অধিকারও আমার নেই কি?"

ব্যগ্রম্বরে সরমা বলিল, "এ কথা কেন বলছ দিদি? মা আর মাসী কি ভিন্ন ?"

"তাই যদি হয় তা হলে এবার দিনকতকের জন্ম/ ঘিণ্টুকে निष्त्र आभारमत मक्त कानी हन्। एक्त हो मिन मिन कि হয়ে যাচ্ছে তা চোথ চেয়ে একবারো দেখেছিস কি? শুধু মাস ছই তিনের জক্ব চেঞ্জে নিয়ে যাওয়া—কলক্ট্রতা কেরবার পথে ভাগলপুরে তোদের নামিয়ে দিয়ে যাব। মাসীর এইটুকু অধিকার,—এতেও কি রমাপদ আপত্তি করবে ?"

যে বুছৎ প্রার্থনা স্থকুমারীর নামজুর হইয়াছে তাহার তুলনায় 🚗 প্রার্থনা এতই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হইল যে সরমা অকুতোভয়ে জানাইল রমাপদ কথনো ইহাতে আপত্তি করিবে নাঁ ও এত বড় বিবাদ এরপ সহজ স্কন্ধির দাবা মিটিয়াছে দেখিয়া রমাপদও তাহারই মত নিঃখাস ফেলিয়া বাঁচিবে এই বিশ্বাসে সে রমাপদক মতামতের জন্ম অপেকা করা অনাবশুক মূনে করিয়া উভয়ের হইয়া সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর কারিয়া দিল। বলিল, "যে কারণে ডিনি ও-কথায় রাজী হন দি, সেই কারণেই একথায় রাজী হবেন। ঘিণ্টুকে তিনি আমার চেয়েও বেশী ভালবাদেন; ঘিণ্টুর যাতে ভাল হবে তা'তে তিনি কখনো অমত করবেন না।" '

স্তকুমারীর মুথে নিঃশব্দ মুত্র হাস্ত ফুটিয়া উঠিল। একবার মনে করিল বলে 'তা'ত দেখতেই পেলাম! এত ভালবাসেন যে 🕁 থড় সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে ছেলেটাকে চিরকালের জন্ম দাহিটোর মধ্যে বেঁধে রেখে দিলেন !' 'কিন্তু এ বিষয়ে আর অনাবশ্যক আলোচনা করিতে প্রবৃত্তি না হওয়ায় চুপ করিয়া রহিল।

রাত্রে সরমা রমাপদকে কথাটা জানাইল। কিন্তু সে যাহা প্রত্যাশা করিয়াছিল তাহার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না-হর্ষের কোনো অভিব্যক্তি রমাপদর দিক হইতে প্ৰকাশ পাইল না। এমনই সে ন্তব্ধ হইয়া বহিল যে স্বন্তিতে 'নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিতেছে', কি অস্বস্থিতে 'নিঃশ্বাস ফেলিয়া মরিতেছে' তাহা একই মাত্রায় ছুর্বোধ্য হইয়া রহিল।

উৎকন্তিত হইয়া সরমা জিজ্ঞাসা করিল, "কুি বলছ ?" "কিছুই বলছি নে।"

"কেন, এতেও তোমার মত নেই না কি ?" "না, এতেও শীমার মত নেই। কিন্তু এ বিষয়ে আমি আমার মত নিয়ে লড়াই করব না, তোমার ইচ্ছা হয় তোমরা যেতে পার।"

বিশ্বয়-বিশুক্ক কঠে সর্মা বলিল, "এতেও মত নেই ? ∡কন, এতে মত না থ্লাক্বার কারণ কি ?"

কিছু পূর্বের যাহারা জমীদারী বেদখল করিতে আসিয়া-ছিল তাহাদিগকে জমীদারী ইজারা দিছে প্রবৃত্তি হয় না এমনই একটা কোনো কথা বলিতে রমাপদ্বর ইচ্ছা হইতেছিল। কিন্তু সে কথা না বলিয়া সে বলিল, "এসব মনের ভিতরের কথা নিয়েঁ বেশী নাড়াচাড়া করতে নেই। এ বিষয়ে আমার মত নেই এইটুকু জেনেই আমাকে অব্যাহতি দিলে কথাটা সংক্ষেপে শেষ হয়।"

কিছু সরমা কথা সংক্ষেপ হইতে দিল না; অগত্যা রমাপদকে অনেক কথাই বলিতে হইল। প্রবৃত্তি, আত্ম-মর্য্যাদা, অবস্থা অতিক্রম করিয়া জীবন যাপনের অসমীচীনতা —সব দিক দিয়াই সে নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু বিশেষ কিছু ফল হইল না। বহুক্ষণ ধরিয়া বাদ-প্রতিবাদের পর সর্না বলিল, "তুমি এত দিক দেথ ছ, কিন্তু থোকার দিক আর দিদির দিক দিয়ে কথাটা একেবারেই দেখছ না।"

রমাপদ বলিল, "বেশ ত', সে ছটো দিক যদি ভোমার নজরে পড়ে থাকে তুমি সেই দিকে দৃষ্টি রেথেই কাজ কর। কিন্তু দেখো, দিদিকে পুত্র-সাধ ভিক্ষা দিতে গিয়ে শেষকালে না অশোক বনে বাস করতে হয় 🖓

রমাপদর পরিহাস-বচনের কোনো উত্তর না দিয়া সরমা বলিল, "দেখ, যে অবস্থায় দিদিকে আমি মত দিয়েছি তাতে এখন আর কথা ওল্টানো যায় না। ছোট-বড় তাঁর দব রকম উপরোধেই যদি আমরা অমত করি তা *হলে* আমাদের অমতের কোনো মানে থাকে না।".

ু একমুহূর্ক্ত চিস্তা করিয়া রমাপদ বলিল, "তা হলে আমার র্থমত তোমার দিদিকে জানিয়ো না। সব বিষয়েই যে আঁমার মত নিতে হবে আর আমার মতাহুযায়ী কাজ করতে হবে তা'রো ত' কোনো মানে নেই ?"

"কিন্তু এ পর্যান্ত তোমার অমতে কোনো কাজ আমি **"করেছি, কি ? বিয়ের দিন থেকে আজ পর্য্যস্ত—একদিনো ?"** 

রমাপদ ধীরে ধীরে মাঁথা নাড়িয়া বলিল, "যতদূর মনে পড়ছে একদিনো না।"

সরমার মুথের দিকে উৎস্কুক নেত্রে °চাহিয়া, রমাপদ বলিল, "তবে কি ?"

সর্মার হুই চক্ষে অশ্রু ভরিয়া আসিল; বলিল, "তবে তুমি তাজ আমাকে তোমার মতের বিরুদ্ধে কাঁজ করতে বাধ্য করছ কেন ?"

ী সবিস্বায়ে রমাপদ বলিল, "আমি বাধ্য করছি? কেন, তুমি আমাকে তা হলে এ ব্যাপারে কি করতে বল ?"

কিন্নপে বাধ্য করিতেছে সে কথার কোনো প্রকার বিচার বিতর্কে প্রবৃত্ত না হইয়া সরমা একেবারে রমপদর শেষ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া স্থবিধাজনক বিবেচনা করিল। হাস্থ-অশ্রর তুই ফলা অস্ত্র মুথের উপর ধারণ করিয়া সে বলিল, "তুমিও আমাদের সঙ্গে চলো। থোকা একটু সামলে ট্রুঠলে যেদিন তুমি আমাদের নিয়ে আসতে চাইবে সেই দিনই চলে আসব।" সমিনতি সোৎস্থক নেত্রে সরমা রমাপদর প্রতি চাহিয়া রহিল।

রমাপদ কিন্তু এ কথা শুনিয়া হাসিয়া ফেলিল; বলিল, "সরমা, এ পর্যাস্ত বরাবর ধারণা ছিল যে স্বুদ্ধি ভগবান আমার চেয়ে তোমাকেই বেণী দিয়েছেন; কিন্তু সে ধারণা তুমি আজকে বদলে দিতে চাও না কি? আমার মতের বিরুদ্ধে তোমাকে কাজ করতে বাধ্য করা যদি আমার পক্ষে অহুচিত হয়, তা'হলে আমার মতের বিরুদ্ধে আমাকে কাজ করতে বাধ্য করা ভোমার পক্ষেই উচিত হবে কি? তা ছাড়া মতটা এমন কোনো জিনিস নয় যে টাকাকড়ির মত অনিচ্ছাসত্ত্বেও দেওয়া থেতে পারে। অনিচ্ছার মত সোনার পাথর-বাটির মতো একটা অবান্তব জিনিস।"

সরমা কিন্তু এ ভর্ণ সনায় নিরস্ত না হইয়া সেই অবাস্তব জিনিদেরই জন্ম কিছুক্ষণ ধরিয়া পীড়াপীড়ি করিল; অবশেষে শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হইয়া সহসা তাহার মনে পড়িয়া গেলু ় কিছুদিন পূর্ব্বে কথকের মুখে শুনা জাম্ববতীর উপাখ্যান এবং গৃহে ফিরিবার পথে তাহার সঙ্গিনার তদ্বিষয়ে মন্তব্যের কথা। তথন ক্রমশঃ তাহার মনের মধ্যে এই ধারণা নিঃসংশয় হইয়া উঠিল যে কাশী যাওয়ার এই প্রস্তাব, যাহাত্র ভিতর তাহার পুত্রের মঙ্গল-সম্ভাবনা নিহিত আছে, অত্যন্ত সমীচীন ; এবং তিহ্বিক্তের রমাপার থে আপত্তি তাহা অক্সায় 🕻 সে তথন আপনাকে জাম্বতীর স্থলাভূষিক কল্পনা করিয়া দৃঢ়স্বরে

"পোকাকে বাঁচাবার জন্তে তোমার অন্ন্যতি না পেরেও আমাকে যে কাশী যেতে হচ্ছে—সে অপ্লাধের জ্বন্ত আমি কিন্তু দায়ী নই।"

় সরমার কথা শুনিয়া রমাপদ হাসিতে লাগিল; বলিল, বলছে তুমি দায়ী ? এর জক্তে কেউ যদি দায়ী হয় ত' তোমান মধ্যে মার প্রকৃতি যিনি তৈরী ক'রেছেন তিনি দায়ী। যে-দব ইতর প্রাণী সস্তান জন্মালে সস্তান থেয়ে ফেলে তাদের হাত থেকে সন্তান রক্ষা করবার জন্মে ন্ত্রী-প্রাণী পুরুষ-প্রাণীকে মেরে পর্য্যন্ত ফেলে এ তৃমি শোন নি সরমা ? মাকড্সা মৌমাছি এদের কথা জানো না ?"

এ কথার আধখানা একদিদ রমাপদর মুখেই সরমা শুনিয়াছিল। আৰু তাহাদের নিজ প্রস্কে এমন বিকটভাবে কথাটা শুনিয়া একটা অনির্ণেয় আতকে সে মনে মনে শিহরিয়া উঠিল। রমাপুদর কথার কোনো উত্তর না দিয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া রমাপদ বলিল, "আর •কোনো কথা আছে কি ?"

মৃত্স্বরে সরমা বলিল, "না, আর কের্যনো কথা নেই, তুমি ঘুমোও।"

রমাপদকে যুমাইতে বলিয়া সর্মা কিন্তু বিনিজ-চক্ষে ঘিণ্টুর পার্যে নিঃশব্দে শুইয়া রহিল। ঘিণ্টুর অপর পার্যে, শয়ন করিয়া রমাপদ ক্রমশঃ ঘুমাইয়া পড়িল 🍞 জার্গিয়া রহিল তাহা সে বুঝিতে পারিল না। সে স্থির হইয়া ভাবিতে লাগিল পূর্বকার কথা—যথন দারিল্যের পেষণে তাহারা নিম্পেষিত হইত অথচ ঘিণ্টু জন্মায় নাই। ছ:খত্থনকার দিনে কত সরল ছিল —কত সহজে অকাতর ভৌঁসের দ্বারা তাহার শেষ হইত। যত জটিলতার স্ত্রপাত হইল ঘিন্টুর জন্ম হইতে—যথন একান্ত-গত হাদয়ের মধ্যে বিভাগ**-রে**খা প্রথম দেখা দিল! ক্লিম্ভ সে কি সত্যই বিভাগ-রেখা? তার কি কোনো নির্দিষ্ট অপরিবর্ত্তনীয় স্থান আছে—সে কি কোনো দিক দিয়া কোনো প্রকারে সীমাবদ্ধ ? তদগত-চিত্তে ভাবিয়া দেখিয়া সরমা মনে-মনে বলিতে লাগিল, 'কোথাও না ! • কোথাও লা !' অথচ উভয় দিক হইতে এমন একটা জ্বস্থ বিবাদের কোলাহল উঠিয়াছে, একারবর্ত্তী পরিবারের গৃহ-প্রান্থণে প্রাচীর পড়িবার উপক্রম হইলে ছুই দিক হইতে 'ফেমন উঠে !

মিশন স্থলের ঘড়ীতে বারোটা বাজিয়া গ্লেল—একটা বাজিয়া পেল - ক্রমশঃ হুইটা বাজিয়া গেল। সরু। মনে-মনে বলিতে লাগিল, 'কিছুই ব্ঝলে না আমাকে। 'আমি ত' शि<sup>र</sup>े कि मिनित शांक में भि मिरत मव अनर्श्त स्मि क्**त्रक**्र এক রকম রাজী হয়েছিলাম। তুমিই পারলে না-অথচ কথায়-কথায় পোকা-মার্কড় ইতর-প্রাণীর সঙ্গে আমরি তুলনা করচ ! উ: ৷ এর চেয়ে যদি যিণ্টুটা না জন্মাত ত' ভাল ছিল ৷ দিদিও • ধন্ত ! এই যন্ত্রণার জন্তে প্রাণ বার করছে ! পাশ ফিরিয়া সরমা তাঁহার নিদ্রিত পুত্রকে বাহু দ্বারা বেষ্টিত করিয়া ধরিল। "সর্মা।<del>"</del>

সরমা চমকিয়া পুল্লের দেহ হইতে হাত তুলিয়া লইয়া বলিল, "তুমি এখনো জেগে আছ ?"

"তুমিও ত' জেগে রয়েছ। কেন—বুম হচ্ছে না ?" "না। তোমারো হচ্ছে না?"

"ভাল হচ্ছে না।"

ক্ষণকাল উভয়ে চুপ করিয়া থাকিবার পর সরমা বলিল, "শুনছ ?"

"কি ?" ১

"তুমি যে মাকড়দা আর মৌমাছির দক্ষে আমার তুলনা ক্রছিলে, আমি কিন্তু তা নই !"

্\_ বিণ্টুকে অতিক্রম করিয়া রমাপদর একথানা হাত সরমার শাধার উপর আসিয়া পড়িল। "না, তুমি তা নও দে-কথা আমি জানি। রাত অনেক হয়েছে, এখন ঘুমোও।"

নিজের চুই হত্তের মধ্যে রুমাপদর হাত-খানা চ।পিয়া ধরিয়া সুরুষা বলিল, "কাল একবার শরতবাবুকে ডেকে থোকাকে দেখাওনা? তিনি যদি ভরদা দেন যে জরটা এখানেই ক্রমশ: ভাল হয়ে যাবে তা হলে আমরা আর কাশী যাইনে।"

"কিন্তু তোমার দিদি?"

নীরবে এক মৃহুর্ত্ত চিন্তা করিয়া সরমা কহিল, "দিদি ত' খোকারই জন্মে নিয়ে থেতে চাচ্ছেন, সে তথন আমি তাঁকে বুঝিয়ে দোব।"

় পরদিন সকাল হইতে কিন্তু কথাটা শর্তবাবুর মতামতের জন্ম অপেকা না করিয়া ক্রমশ: কাশী যাওয়ার দিকেই অগ্রসর হইতে লাগিল। এমন কি তৎপরদিন সন্ধ্যার া পুড়ীতে যাওয়া হইবে তাহা পর্যান্ত স্থির হইয়া আসিল।

ঁঈষৎ চঞ্ল হইয়া উঠিয়া সরমা বলিল, "এত শীঘ क्न मिनि?" °

স্থকুমারী বলিল, "মিছিমিছি দেরী করেই বা কি হবে ?" মনে-মনে বলিল, 'শুভন্ম শীব্রং।'

ভাগদপুরে থাকিতে শরতবাবু পরামর্শ দিলে কাশী যাওয়ার এ কথা একেবারে বন্ধ করিবার স্থযোগ হইবে, এই ভরসায় সরমা স্থকুমারীর কথায় উপস্থিত আর বিশেষ কিছু আপত্তি, করিল না। কোন্ দিকে তরী বাহিলে তাহার পক্ষে শুভ তাহা নির্ণয় করিতে অসমর্থ স্ইয়া সে ঘটনার ম্রোতে নিজেকে ফেলিয়া ফলাফলের প্রতীক্ষায় পাকিতে মনস্থ করিল।

সরমার মনের ভূঃথ এবং ছন্দ বৃঝিতে পারিয়া স্থকুমারী বলিল, "রমাপদকে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্মে আর একবার ভাল করে চেষ্টাুকর না সরো ?--করবি ?"

মাথা নাড়িয়া সরমা বলিল, "আমি বললে কোনো ফল হবে না দিদি ; তোমরা চুজনে বরং একবার বলে দেখো।"

কিন্তু তাহাতেওকোনো ফল হইল না,—স্কুকুমারীর সমস্ত অহুরোধ উপরোধ রমাপদ সহজ সহাস্তমুথে কাটাইয়া দিল।

বিমর্থ-মুথে স্থুকুমারী বলিল, "তুমি সঙ্গে গেলে ওদের দিনকতক থাকা হত। এতে শীঘ্ৰই চলে আসতে হবে।"

রমাপদ হাসিমুথে মাথা নাড়িয়া বলিল, "ঠিক উল্টো! আমি সঙ্গে থাক্লে নিয়ে আসবার একজন লোক থাক্বে। আমি না গেলে পাঠানো না পাঠানো আপনাদের ইচ্ছাধীন থাকবে। অথচ নিয়ে আ্লাবার হক্তে আমার দিক থেকে কোনো তাগিদ থাকবে না—এ নিশ্চয় জানবেন।"

নরৈশ্ব বলিল, "ভাগা, তুমি আর এক দিকের কথাটা যে একেবারে ভূলে থাক্ছ। ধ<del>য়</del> থেকে তীরকে যত বেশী পিছনে টেনে নিয়ে যাওয়া যায়, তার সামনে ফিরে আসবার ু 'ঝোঁ ক উত বেশী বেড়ে ওঠে, সে হিসেব ত তুমি করছ না। ত্-দিন পরে ভাগলপুরে ফেরবার জন্মে সরমা যথন জেদ ধরবে, তথন নিয়ে আসবার জক্তে তুমি দক্তে নেই, এ আপত্তি কোনো কাজে লাগুবে না।"

মনে-মনে রমাপদ বলিল, 'সে ভয় বড় নেই—তীর এখন ছিলে-ছাড়া হয়ে আছে।' প্রকাশ্তে বলিল, "তথন যদি আমাৰ সাহায্যের দরকার হয় আমাকে জানাবেন, আমি সে সঙ্কটও কাটিয়ে দোবো।" ( ক্রমশঃ ) ĭ

# পুস্তক-পরিচা

**লঞ্জলোন্দানী।—** শ্ৰীসতীশচন্দ্ৰ মিত্ৰ-সন্ধলিত, মূল্য চুই টাকা। এখানি গ্রন্থকারের 'ভক্ত-প্রসঙ্গ' গ্রন্থাবলীর দিতীয় থও। ইহাতে জীবৃন্দাবনবাসী শীলোকনাথ গোঁলামী এবং শীরূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ, শীক্ষীব, গোপাল ভট্ট, দাস রবুনার্থ, এই সপ্ত-গোস্বামীর পবিত্র জীবন-কথা লিঁপিবদ্ধ হইয়াছে। ু যাঁহারা বৈঞ্ব-দাহিত্য আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা এই সপ্ত-গোস্বামীর অবদান বিশেষ ভাবেই অবগ্ত আছেন। সেকালের বৈষ্ণব প্রস্থাদিতে এই মহাম্মাদিগের পরিচয়ও আছে। কিন্তু, সেগুলি সাধারণ লোকে, সংগ্রহ করিয়া পড়িবার স্থযোগ ও স্থবিধা পায় না। এই কথা ভাবিয়াই ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র তাহার অতুলনীয় ভাষায় এই জীবন-বৃত্ত বিবৃত করিয়াছেন। তিনি নিজে স্বীকার না করিলেও আমরা জানি তিনি এই কার্ধোর সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ঐতিহাসিক সতীশ-চন্দ্রের অন্তরের অন্তঃপুৰে যে ভাব-লহুরী, যে রদ-মাধুর্যা দিনে দিনে বর্দ্ধিত 🚁ইতেছিল, ইহা তাহান্নই বহিঃপ্রকাশ। গ্রন্থথানি সম্বন্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইহা বাঙ্গালা সাহিচ্যের একগানি অমূল্যরত্ন। ইহার প্রতি পৃষ্ঠার গম্বকারের প্রেম ও ভক্তি প্রবাহিত হইয়াছে। আমরা এই স্বন্দর, স্থলিখিত গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

কোবিকা। — শীরজনীকান্ত মজুমদার প্রশীত, মূল্য তুই টাকা।
এখানিকে গ্রন্থকার গার্হস্থা শিক্ষাপ্রদ উপস্থাস নামে অভিহিত করিরাছেন।
আমরা ইতাকে চিকিৎসা-বিষয়ক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বলিয়াই পরিচিত করিতে
চাই। বছনীবাব যে একজন ফ্রিকিৎসক এবং স্ত্রীলোকের চিকিৎসা
সবন্ধে যে তাহার বিশেষ অভিক্রতা আছে, তাহা এই 'সেবিকা'
পড়িলেই ব্বিতে পারা যায়। গ্রন্থকার স্কুকোশলে গ্রাচ্ছলে সেবিকার
প্রত্যক কর্ত্ব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন। এরূপ স্কুলর, এমন প্রয়োজনীয়
পুরুকণানি বাঙ্গালী গৃহস্থের ঘরে ঘরে ঘরে ট্রিচত।

জ্বীব্রম।—শীংহেনেক্সবিজয় দেন বি-এ প্রণীত , ম্লা এক টাকা। এথানি ছোট কাব্য। কবি, এই ছোট কাব্যথানিকে চারিটা পর্বে . বিভক্ত করিয়াছেন—প্রভাঙ্গ মধ্যাহ্ন, অপবাহ্ন, ও সন্ধ্যা। এই চারিটা পর্বে তিনি যে কবি-প্রতিভা, যে ধ্যানশীলতা, যে আধ্যাদ্ধিক ভাব-প্রবণতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই আমাদের মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছে, পড়িতে পড়িতে অনেক স্থানে মনে হয় যেন ওমার পৈয়াম পড়িতেছি। গ্রন্থকাই কবিরাজ; তাই এই কুজ গ্রন্থের ভূমিকা লিখিতে বিসমা মনসী হীরেক্সরাধ দত্ত মহাশয় ঠিকই বলিয়াছেন—"এই 'জীবন' কাব্য পাঠ করে মনে হয়, উদুথল ম্বলের মধ্যে ধেকেও কবিরাজ মহাশয়ের কবিতা-রস শুলক শুবাক ভেদ করে উৎসারিত হয়েছে।"

শীতা। — শ্রীবোমব্রন্ধ গীতাধাারী-ব্যাপ্যাসূ ; • মূল্য এক টাকা চারি • বইথানির বর্ণনা-ভঙ্গী বেশ মনোরম।
আনা। এই গীতাপানি শ্রীধর স্বামী ও তুরীর স্বামীর টাকার, সারাংশ গ্রহণে
অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় অনুদিত হইরাছে। বিস্তৃত ভূমিকায় অনেক
প্রশীত ; মূল্য দশ আনা। মহাভারত

সার সত্যের আলোচনা আছে। বাজারে এখন গীতার ছড়াছড়ি, তাহা হইলেও এইথানি যে তাহাুদের মধ্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিবে, এ কথা নিঃসংশয়ে বঁলা যাইতে পারে।

কাম অনুক্তী মানী ভিলার । জীগণপতি সন্ধনার কৃত অনুবাদ; মূল্য একটাকা মাত্র। সংস্কৃত-ভাষার একণে আমরা কোটিল্যের অর্থণার, শুক্রনীতিসার ও কাক্ষদকীর নীতিসার এই তিনধারি শ্রেষ্ঠ নীতিগ্রন্থ দেখিতে পাই। তাহার মধ্যে কামলকীর নীতিসার অর্নের মধ্যে বেশ উপযোগী। যাঁহারা এই কোটিল্যের নীতিশারি বৃথিতে চাহেন, তাহাদের এই নীতি সারখানি অগ্রে পাঠ করা দরকার। জীযুক্ত সরকার মহাশয় ক্পণ্ডিত ও স্থলেপক। তাহার এই অনুবাদ প্রাঞ্জল হইয়ছে। এই বইখানি পাঠ করিলে শুক্রনীতি ও চাণকার্নীতি সহর্পেই আয়ন্ত হইবে। যাঁহারা এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়াধাকেন, এই প্রকৃথানি তাহাদের অবশ্র পাঠা।

এক টাকা। বিভিন্ন সাময়িক পত্তে প্রীযুক্ত যোগেশবাবু যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহারই কয়েকটা একত্রবন্ধ করিয়া এই সত্তোর সন্ধান' বইপানি ছাপাইয়াছেন। লেখক যে সত্তামুসন্ধিৎস্কু তাহা তাঁহার বেকোন একটা প্রবন্ধ পড়িলেই ব্ঝিতে পারা যায়। তিনি বিনা আড়বরে, অতি সম্বলভাবে তাহার অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, মনের কথা খুলিয়া বলিয়াছেন; সেই জন্ম তাহার এই প্রবন্ধগুলি পড়িবেন, তাহান্ধই ক্রেন্ট লাগিবে।

মিশিমুকে । — শীক্তানের নাথ রার এম-এ প্রণীত ; মূল্য আট আনা। এখানি ছেলেমেরেদের ক্ষয় লিখিত, সচিত্র বই। শীবুক জানের বাবুর ছেলেমেরেদের লইরাই কারবার, তিনি শিক্ষক। তাই ওাহার এই বইণানি ছেলেমেরেদের সম্পূর্ণ উপমোণী হইরাছে। ছেলেমেরেছা বা চার, তাহাই এই বই থানিতে আছে—প্রচুর আনন্দ, এবং লেখকের রচনা-গুণে সে আনন্দ পরম উপভোগ্য ইইরাছে।

কেদোর-বাদ বীর পথে।— শ্বীবারণচন্দ্র দাস বি-এল্
প্রণীত; মূল্য দেড় টাকা। গ্রন্থকার কেদারনাথ ও বদরিকাশ্রম তীর্থে গমন
করিয়াছিলেন; তাহারই বর্ণনা এই গ্রন্থে লিপিবন্ধ করিয়াছেন। পথের
কথা বেশ ফুলরভাবৈ বর্ণিত হইয়াছে, কেদার ও বদরীর ইতিহাসও জ্ঞাতুব্য
তথ্যে পূর্ণ, মানচিত্রথানি দেওয়াতে পথের সন্ধান ভাল পাওয়া যাইবে।
এই শ্রেণীর ত্রমণ-ক্রহিনী যত অধিক প্রকাশিত হয়, ততই ভাল। এই

কুক্কপাণ্ডবের গুক্কদেক্ষিপা।— শীবিধৃভূষণ সন্নদান প্রীত ; মূল্য দশ আনা। সহাভান্নতে জোণ ও দ্রুপদির যে কলহকাহিনী আছে, সেই উপাদানই এই নাটকথানির আখ্যায়িকা। সেই আখ্যায়িকা অবলম্বন করিষ্টা শ্রীযুক্ত বিধুবাবু যে নাটক ম্বর্চনা করিয়াছেন, )তাহা স্থ-পাঠা হইয়াছে এবং ওনিরাছি বেলেঘাটা লাইত্রেরীর কোন 🗸 এক বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে এই নাটকখানির অভিনয় দর্শনে অনেকেই প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। নাটকথানি যে ভাবে লিখিত ,হইয়াছে, তাহাতে নাট্য- সহার্মতা লাভ,করিবেন। কারের শক্তিমন্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

দ্লালী।-- এরামেল দত্ত প্রণীত, দাম এক টাকা। এখনি ছোট গল্পের সংগ্রহ ; প্রথম গল্পের নামানুসারে বইথানির নামকরণ হইয়াছে। লেথক মহাশয় বিভিন্ন সাময়িক পত্রে যে সকল **ংছাট** গল্প লিখিয়াছিলৈন, তাহারই কয়েকটা এবং ছই একটা নৃতন গল্প দিয়া এই পুস্তক থানি চাপাইয়াছেন। গলগুলি ছোট, অনাবশুক বাগাড়বর গল্পের কলেবর ক্ষীত করিবার চেষ্টা লেথক করেন নাই। তাহারই জঠ গলগুলি স্থপাঠা হইয়াছে। रुक्त् इ ।

**সরল হোগদাধন।—** শীপূর্ণানন্দ বন্দাচারী প্রণীত ; মূল্য তুই টাকা চারি আনা। এক্ষচারী মহাশর যোগ সাধন সক্ষ্ম কয়েকটা প্রবন্ধ

'ব্রহ্মবিজ্ঞা'র লিবিগ্নাছিলেন। দেইগুলির সহিত আন্নও অনেক বিষয় িযোগ করিরা এই পুঞ্জিকখানি ছাপাইরাছেন। ইহাতে যোগ সাধন স<del>্বত্</del>কে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। যাঁহারা যোগসাধন করিতে চান বা যোগসাধন স্বন্ধে কিছু অবগত হইতে চান, তাঁহারা এই পুস্তকখানি হইতে বিশেষ

অভিশঞ্জ-সাধনা !-- গ্রীশেলবালা ঘোষজায়া প্রণীত ; মূল্য তিন টাকা। এই স্থবহৎ উপস্থাসথানি যথন ধারাবাহিক ভাবে 'বাঁশবা' পত্রে প্রকাশিত হইতেছিল, তখনই আমরা ইহা পাঠ করিরাছি। এই উপস্থাস-থানির প্রধান চরিত্র রাবেয়া: তিনি বাঙ্গালী নন, হিন্দুস্থানের বাহিরের মুসলমান মহিলা। তাঁহারই অভিশপ্ত সাধনার বিস্তৃত বিবরণ এই উপস্থাসে লিপিবন্ধ হইয়াছে। ইহাতে তুইটা বাঙ্গলী চন্ধিত্ৰও আছে; একটা অধ্যাপক দিংহ, অপ্রবটী মিঃ চৌধুরী। কোষ্টাগণনা ও ফলিত জ্যোতিষ বিষয়ে গ্রন্থকর্ত্রীর যে প্রগাঢ় জ্ঞান আছে, তাহা এই উপস্থাদের দর্শকর বিভাষান। বলিতে গেলে তাহার বিশ্লেষণই এই উপস্থাদের উদ্দেশ্য। খ্যাতনামা লেখিকা এই উপস্থাদে যে যে চরিত্র অঞ্চিত করিয়াছেন, তাহার কোনটীই জম্পষ্ট হয় নাই।

### বাণিজ্যে ব্যাঙ্কের প্রভাব

ঞীবিনয়ভূষণ মজুমদার, এম-এ

্বাহিরের দিক হইতে দেখিলে প্রথম দৃষ্টিতে বোঝাই যায় না ব্যান্ধ লাভ করে কি কৈরিয়া। ব্যান্ধ টাকা গচ্ছিত রাথে, আর চাহিবামাত্রই তাহা পরিশোধ করিয়া দেয়, ইহাতে লাভ হইবার সম্ভাবনা কোথায় খুঁজিয়া পাওয়া একটু জটিল। স্থায়ী আমানত (Fixed Deposit) লইয়া অপেকাকৃত নিশ্চিন্ত-ভাবে স্থাদে খাটান ঘাইতে পারে, কিন্তু Current account বা চলতি হিসাবের উপরও ব্যাঙ্ককে স্লদ দিতে হয় ;—এই টাকার কি প্রকার ব্যবহার দারা স্থদ দিয়াও লাভ হইতে পারে তাহা এই প্রবন্ধে দেপান যাইবে। মোটামুটি প্রণালীটী এই যে, চাহিবামাত্র দিবার অঙ্গীকারে টাকা লইয়া চাহিবামাত্র পাইবার সর্কেই লাগান যাইতে পারে। ফেলিয়া রাখিলে অনর্থক স্থদ দিয়া ক্ষতিগ্রন্ত হইবার সম্ভাবনা; আবার সমন্ত টাকা লাগাইলে ইদি সময়-মত না পাওয়া যায়, ব্যাঙ্কের অন্তিত্ব লইয়াই টানাটানি;—কাজেই এই তুইয়ের মাশামাঝি রাস্তা খু জিয়া লইয়া সব দিক বন্ধায় - র্বাপিতে হইবে।

সকল কাজেরই প্রসার কিংবা উন্নতিই স্বাভাবিক। কাজের প্রসার হইলে ব্যাঙ্ককে ক্রমেই বেণী টাকা নিয়োগ করিতে হয়। ক্রমাগতই মূলধন বাড়াইবার জন্ম অংশ বৃদ্ধির প্রস্তাব করা যায় না, কাজেই অন্ত উপায়ে ব্যাঙ্কের টাকা যোগাড় করিতে হয়। সোজা কথায়, এই টাকা জোগাডের নাম 'ধার করা'—কিন্তু ব্যাক্ষের বেলায় ভাহার নাম হয় 'ডিপোজিট' বা জমা। ধার লইবার জক্ত লোকে আসে ব্যাঙ্কে, আর ধার 'দিবার' জক্ত ব্যাক্ষ ধার লয় ভাহাদেরই নিকটে। বাহিরের টাকা লইয়াই ব্যাক্ষ কারবার করিয়া পাকে। অন্ত ব্যবসায়ীর পক্ষে ইহা কঠিন, কিন্তু ব্যাক্তের নিকট ইহাই সনাতন প্রথা ও স্বাভাবিক।

### অস্থায়ী জমা বা চল্তি হিসাব

পরিশোধ করিবার সর্তভেদে জমা তিন ব্যবসায়ীগণের টাকা কোন্ সময়ে যে প্রয়োজন হইবে, তাহার কোনও স্থিরতা নাই ; কাজেই চাহিবামাত্র পাইবার সর্ত্ত ছাড়া

অন্ত কোনও সর্ত্তে তাঁহারা টাকা জমা রাখিলে পারেন না। টাকা উদ্বৃত্ত হইয়া পড়িলে অন্ত কথা ; কিন্তু কারবারে চল্তি টাকা তাঁহারা চল্তি হিদ্যবেই রাখিতে বাধ্য। এই চলতি হিদাবের নামই Current account। বালাক্ষ গচ্ছিত টাকার যে কোনও অংশ বা সমস্ত চাহিবামাত্র দিতে বাধী থাকে। প্রয়োজন-মত আদানতকারী চেক (Cheque) দ্বারা এই টাকা উঠাইয়া থাকেন। জমা দিবার বা উঠাইবার কোনও বাধা নাই। দিনে যতবার ইচ্ছা জমা দিতে পারা যায়, আবার যতগুলি ইচ্ছা চক কাটিয়া তাহা উঠাইতেও পারা যায়। কোনও কোনও ব্যাঙ্কের টাকার অবস্থা এত সচ্ছল, বা প্রতিপত্তি এত বেশী, যে, এই প্রকার জমার উপর স্কুদই দেয় না: বরং জমা বা চেকের সংখ্যা বেশী বাড়িয়া গেলে ব্যাঙ্কই কিছু লইয়া থাকে ;—ইহা সব ক্ষেত্রে অক্যায়ও বলা যায় না। মনে করুন, কোনও ব্যক্তির হিদাবে দেখিতে পাওয়া গেল যে • দিনের মধ্যে গড়পড়তায় ১০০০্টাকা জমা আসে; কিন্তু দিনের ভিতরেই সেই পরিমাণ টাকারচেক্ কাটা হইয়া থাকে। ব্যাঙ্কের ইহাতে কোনই লাভ নাই, কেবলমাত্র পরিশ্রম। এমন টাকা জমা পড়িয়া থাকে না, যাহা তাহারা খাটাইতে পারে অথচ জমা আর থরচের হিসাব করিতে করিতে একটা লোকের অধিকাংশ সময় বায় হয়। এসব ক্ষেত্রে বাাঙ্ক অবস্থা ও হিসাব অনুসারে কিছু কিছু 'কমিশন' লইয়া থাকে; কিংবা জমা লইবার সময় এরূপ সর্ত্ত করিয়া লয় যে, হিসাবে অহ্যুন ১০০।২০০ টাকা সর্বদা রাখিতেই হুইবে, নচেৎ খরচ বাবদ वाक्रिक निर्मिष्ठे शंत अञ्चलात किছू मिए इहेर्द। Imperial Bank ছাড়া অন্তান্ত সমস্ত ব্যান্ধই Current account এ স্থদ দিয়া থাকে ৷ স্থদের হার ডিপোজিটের ট্রপর শতকরা বার্ষিক ২° টাকা হইতে ৩্টাকা। এই স্থাদের হিসাব হয় ছুই প্রকারে। কোনও কোনও ব্যাঙ্কের নিয়ম মাদের প্রথম তারিথ হইতে শেষ পর্য্যক্ত যেদিন •ু সেভিংদ্ হিদাব খুব স্থবিধাজনক; আর দেশের দিক দিয়া এই সর্বাপেক্ষা কম টাকা থাঁকিবে তাহার উপর সেই মাসের স্থদ দেওয়া ;—ইহার নাম Monthly balance বা মাসিক জমার উপর স্থদ। আবার কোনও কোনও ব্যাঙ্ক যেদিন যত টাকাই থাকুক একটা নির্দিষ্ট টাকার বেশী থাকিলেই ্যু, ডিপোজিটরকে প্রতিদিনের উদ্ভ টাকার উপর স্থদ দিয়া থাকে। ইহার নাম Daily balance বা দৈনিক জমার আমানতকারীগণের দিক হইতে শেষোক্ত

নির্মুই স্কব্রিধাজনক। কাহারও হাতে হরত ১০০০ মাত্র ৪ দিনের দুক্ত উদৃত্ত আছে। প্রথমোক্ত নিয়মীত্মসারে এই টাকা রাথিলৈ এই ৪ দিনের জন্ত কোনও স্থদ পাওয়া যাইবে না ;—কিন্তু Daily balanceএর হিসাবে এই ৪ দিনের জক্ত ২। আনা স্থদ পাওঁয়া শাইতে পারে। চেক্ দারা টাকা উঠাইতে হইলে এতদিন পর্যান্ত প্রতি চেকের উপর গভর্ণ-মেন্টকে 🗸 আনা হিসাকে দিতে হইত, আগায়ী জুলাই মাস হইতে এই duty রহিত করা হইয়াছে। অতঃপর চেক্• কাটিতে হইলে আমানতকারীর কোনও থর্কই নাই। আমেরিকায়ও চেকের উপর কোনও duty লওয়া হঁয় না ;— ইহাতে অল্প সঙ্গতিসম্পন্ন আমানতকারীগণের বিশেষ স্থবিধা; —আর সামীক্ত সামাক্ত ব্যাপারেও চেকের দ্বারা পরিশোধ করিতে গায়ে লাগে না বলিয়া সকলে আশা করেন ইহাতে চেকের প্রচলন ঝুদ্ধি হইবে।

### সেভিংস্ ব্যাঙ্ক

যাহাদের টাকার ঘন ঘন প্রয়োজন হয় না, অস্ততঃ যাহারা কিছুদিন পর পাইলেও কাজ চালাইয়া লইতে খারে, তাহাদের জন্ম প্রায় প্রত্যেক বাঙ্কেই "সেভিংস্ ব্যান্ধ" ডিপোজিট লইবার ব্যবস্থা আছে। ডাকঘরের হিসাবের মতু এই হিসাবে কোনও নির্দিষ্ট সংখ্যা পর্য্যন্ত এক নামে রাখা যাইতে পারে; এবং সপ্তাহে একবার কিংবা হুইবার টাকা উঠান যাইতে পারে। Carrent account অপেক্ষা এই account এর টাকা বেশী দিনের জন্ম লাগান যাইতে পারে বলিয়া এই হিসাবে স্কন বেশী পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ইহার উপর শতকরা বার্ষিক আর্১ হইতে ৪ পর্যান্ত হুদ পাওয়া যায়। ব্যাঙ্ককে রীতিমত রসিদ দিয়া .টাকা উঠাইতে হয়; কোনও কোনও ব্যাক্ষে এই হিসাবেও 'চেকের' ব্যবহার :আরম্ভ হইয়াছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে ুপ্রকার জমা যত বৃদ্ধি পায় ততই মঙ্গলজনক। তুই বা ততোধিক ব্যক্তির নামে হিসাব খুলিয়াও এই প্রকার জমা দেওয়া যাইতে পারে এই সর্ত্তে, যে, তাঁহাদের ভিতর যে কেছ একা কিংবা কাহারও সহিত একযোগে এই টাকা উঠাইতে পাঁরিবেন। একজনের মৃত্যু কিংবা কোনও তুর্ঘটনা ছইলে অপরের পক্ষে টাকা উঠাইতে কোনও বাধা খাকে না বলিয়া অনেকে এই বন্দোবন্ত পছন্দ করিয়া থাকেন।

স্থায়ী জমা Fixed Deposit. এই হুই প্রকার জমা ছাড়া বাঁহাদের নিকট/উদ্দুত্ত অর্থ থাকে, তাঁহারা কোনও নির্দিষ্ট কালের জন্ম জমা রাথিয়া থাকেন। এই প্রকার জমার উপর নির্ভর করিয়াই ঝাক্ষ-অপেক্ষাকৃত বেণী সময়ের জন্ম ব্যবসায়ীগণকে ধার দিয়া থাকে; ---काटकरे रेशात छेभेत्र छन्छ दिनी म्हा आक्रकानकात বাজারে ১ বংসরের জমার উপর শতকরা বার্ষিক ৫ টাকা িপর্যার্স্ত স্থাদ পাওরা যার্য। ১ মাসের অধিক ও ১ বৎসরের , অনুধিক যে কোনও কালের জন্ম টাকা জমা দেওয়া যাইতে পারে। সেভিংন হিসাবের ক্লায় এই হিসাবেও হুই কিংবা ততো-ধিক বাঁব্দিম নামে হিসাবঁও একজন বা হুইজনকে দিবার সর্ত্ত করা যার। অনেকের ধারণা Fixed Depositএ টাকা রাথিলে টাকা আবদ্ধ হইয়া পড়ে। এই ধারণা অমূলক। ইচ্ছামত এই টাকা উঠাইবার দাবী থাকে না সত্য, \ কিন্তু স্থায়ী জ্মা 'থাকিলে কোনও ব্যান্কই ঐ জমা জামিনস্বরূপ বিবেচনা করিয়া আমানতকারীর প্রয়োজন-মত টাকা দিতে কুঠিত হয় না। যে সময়ের জন্ম যত টাকা এইরূপে পাওয়া যায়, সেই সময়ের জন্ম তত টাকার উপর ব্যাঙ্ক বাজার বিবেচনা করিয়া স্থদ লইয়া থাকে। জ্ঞমার উপর স্থদ চলিতেই থাকে, কাজেই ইহা বিশেষ ব্যয়সাধ্যও নহে। ব্যবসায়ীগণের Reserve \*fand এই প্রকার স্থায়ী জমা কিংবা কোম্পানীর কাগজে রাখাই লাভজনক।

### ব্যাঙ্কের কাজ

এই প্রকার বিভিন্ন উপায়ে টাকার সংস্থান করিয়া ব্যাক তাহার কি ব্যবহার করে, তাহার উপরই ব্যাক্ষের মকলামকল নির্ভর করে। সমস্ত টাকা যদি Mortgage বা জমি-জমা 'কিংবা বাড়ী বন্ধকের উপর সাগান হয়, তাহা হইলে স্কুদ বেশী আসিতে পারে সন্দেহ নাই। কিন্তু চল্তি হিসাবের টাকা, চাহিবামাত্র দেওরা স্থকঠিন হয়, আর স্থায়ী জমার টাকা দেয়, হুইলে শোধ করা অস্ত্রবিধাজনক হয়, বলিয়া মূল হারাইবার সম্ভাবনাও হইয়া থাকে। আবার যদি এই সমস্ত টাকা অপর কোনও ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখা যায়, কিংবা কোম্পানির कांगज किनिया स्टाप शांठीन यात्र, जांश श्रेटल लांज ज पृत्तेत्र কথা জমা টাকার উপর স্থাদ দেওয়াও কঠিন হইর্য়া পড়ে। ্টাকা খাটাইতেই হইবে। কি পরিমাণ টাকা কোন্ প্রকার

Investmente রাখা যাইতে পারে, তাহার বিচার করা ও সেই প্রকার বিলি বন্দোবন্ত করা ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষগণের প্রধান কর্ত্তব্য। কর্ত্তপক্ষগণের উপদেশ মত টাকা অপরকে দিতেই হইবে, আবার সময় মত তাহা আদায় করিয়া পাওনাদারগণের কড়া গণ্ডা শোধ করিতে হইবে; এই দোটানার মধ্যে স্থির হইয়া সামঞ্জন্ম রাথিয়া চলার নামই Banking। মহাজনগণ টাকা লাগাইয়া থাকে; কিন্তু বাহির হইতে জুমা লয় না, আর রাখিলেও সেটা অমুগ্রহের মধ্যে; কাজেই নিজেদের টাকা যে প্রকারেই থাটান হয় না কেন, তাহাতে অক্তের কিছু আসে যায় না; কিন্তু ব্যাঙ্ককে হিসাব করিতে হয় তাহার লাভ ছাড়া পাওনাদারগণের স্থবিধা ও অস্কুবিধা। অসাবধানে দেশেরও অমঙ্গল।

> প্রত্যেক বাণিজ্য কেন্দ্রেই টাকার অভাবের একটা নির্দিষ্ট গতি আছে। এক ছানে বৎসরের কয়েক মাস টাকার বেণী টান, অন্ত সময়ে অল্প প্রয়োজন ; আবার কোনও স্থানে সপ্তাহের ২।১ দিন টাকার বিশেষ প্রয়োজন পড়ে, অক্সান্ত দিন হয় ত জমাই বেশী হইতে থাকে। এই প্রকার টাকার টানের গতি বা জোয়ার-ভাঁটা বুঝিয়া চলা ব্যাঙ্কের কর্ম্মকর্ন্তা বা Manager-এর প্রধান কর্ত্তব্য। কোন দিন কত টাকার প্রয়োজন হইবে, কখন টাকার টান হইবে, কি প্রকার ব্যবসায়ে টাকা নিয়োগ করা স্থানবিশেষে স্থবিধাজনক, তাহা বুঝিয়া চলার উপরই ব্যাঙ্কের উন্নতি। এইরূপ বিচার করিয়া কোনও স্থানে Current ও Savings 'হিসাবের ১৮ হইতে ২৫ শৃতাংশ পর্য্যন্ত টাকা ব্যাক্ষ সর্ব্বদা হাতে রাথে, অবশিষ্ট শতকরা ৮৫ হইতে ৭৫ টাকা ব্যান্ধ ব্যবসায়ের জন্ম শীঘ্র পাইবার বন্দোবত্তে দিয়া থাকে।

তিন প্রকার উপায়ে ব্যান্ধ টাকা লাগাইয়া স্থদ উপার্জ্জন করে। প্রকার-ভেদে ইংরাজীতে এই উপার্জ্জনের নামকরণ Interest, Exchange & Discount Exchange ও Discount স্থাদেরই নামান্তর মাত্র।

### ব্যাঙ্কের আয়—সুদ

টাকা ধার দিলে স্থদের সর্ত্ত থাকে। মাসে, ছয় মাসে, কিংবা বৎসরের শেষে দেনদারকে হুদ দিতে হয়। অপরের টাকা ক্রবহার করিলে উহা ব্যবহার ক্রিবার মূল্যস্বরূপ যে অর্থ দেওরা যার, উহাকেই, স্থদ বলা যার। ব্যাক্ষেব টাকা оты пототы п প্রয়োজন মত ব্যবহার করিয়া ব্যবসায়ীগণ লাভ করিয়া থাকে । সেই লাভের কিয়দংশ ব্যাঙ্ক পাইয়া থাকে। কৈবলমাত্র দেনদারগণের নিকট হইতৈই বাাক্ষ স্থদ পাইয়া থাকে এরূপ নহে; প্রত্যেক ব্যান্ধই ক্ষমতা অনুসারে ক্ছিছু টাকার কোম্পানীর কাগজ কিনিয়া রাথে। ইহাতে ছইটা উদ্দেশ্য সাধিত হয়। প্রথমত: টাকা অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়া থাকে না—৬ মাস অন্তর নির্দিষ্ট হারে স্থদ পাওয়া যায়; আর দিতীয়ত:, প্রয়োজন হইলে ঐ কাগজ জামিন রাখিয়া অল্প-হারে অক্স ব্যান্ধ হইতে টাকা ধার পাওয়া যায়। ব্যাক্ষের প্রধান লক্ষ্য টাকা পাওয়া সহজ্বাধ্য করিয়া রাখা ( liquidify ).; কাজেই কোম্পানির কাগজ তাহার নিকট অতি মূল্যবান সম্পত্তি। প্রত্যেক ব্যাঙ্কের কর্ত্তব্য জমা টাকার অন্তঃ শতকরা ২৫ কোম্পানীর কাগজ রাখা।

#### স্থদের হার

ব্যবসায়ীগণকে বাণিজ্য-পরিচালনের জন্ম যে অর্থ দেওয়া হইয়া থাকে, তাহার স্থাদের হার স্থান ও ব্যক্তিনির্বিশেষে এক হইতে পারে না। যেখানে চল্তি হার কম, সেথানে বেণী হার আশা করিলে নিরুষ্ট শ্রেণীর ব্যবসায়ী ব্যতীত অক্ত কাহারও সহিত কারবার স্থাপনের আশা করা যাইতে পারে না। এই বাঙ্গলাদেশেই আবার এমন স্থান আছে, যেথানে মূল্যবান সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়াও শতকরা বার্ষিক ১৮ টাকা হইতে ২৪ টাকার কম হারে টাকা পাওয়া যায় না। এরূপ স্থলে ব্যাক্ষ ১২ টাকা হারে টাকা দিলে তাহা সন্তাই বলা যাইতে পারে। ব্যক্তি, ব্যবসা ও বাজারের অবস্থা দারা স্থদের হার নির্দ্ধারিত হয়।

- (১) বাজারে উদ্ভ<sup>্</sup>অর্থ ও তাহার অভাবের উপর স্লদের হার প্রধানতঃ স্থির হয়। যথন বাবসার গুতি মন্দ হয়, টিকিয়া থাকিবার অভিপ্রায়ে অনির্দিষ্ট কালের জক্য 📏 **টাকার অভা**ব বৃদ্ধি পায় ; আবার ব্যবসার গতিক ম<del>ন্দ</del> ° দেখিয়া বিত্তশালী ব্যক্তিগণ তাহাদের অর্থ অন্ত স্থানে ণাটাইবার জন্ম পাঠাইয়া দেয়। টাকা কম পড়িয়া যাওয়াতে সে স্থানের লোকদিগকে বেশী হারে টাকা ধার কঁরিতে হয়। াজার গরম হইলেও অধিক সংখ্যক কবসায়ীর আগমন ও প্রয়োজন বশতঃ এইরূপ অবস্থা হইতে পাবে।
  - (২) লোকের কার্য্যক্ষমভার সাধারণ বিশ্বাসের

উপীরও ইলের হার নির্ভর করে। যথন সাধারণ ব্যবসায়ে অবহা 💐ল, সকলেই আশা করে সামাক্ত পরিপ্রম ও য দারাই লোক লাভবান হইবে, তথন মহাজনগণও ধা দিতে কুন্তিত হয় নাৰ সেই অব্স্থায় বান্ধারে টাকা ধা লইতে হইলে বেণী স্কুদ দিবারও প্রয়োজন হয় না।

- (৩) স্থানীয় ব্যবসার জোর থাকুক বা না থাকুক, যা কোনও কারণে ব্যাঙ্কের রিজার্ভ কিংবা উদ্বৃত্ত অ্থ কা পড়িয়া যায়, তাহা হইলে স্থদের হার বেণী হইক্তে পারে ভারত-সরকার যথন কোনও কারণে বিলাতে ধেনি টার্ক পাঠাইয়া দেন, তথন নৃতন টাকা কিংবা নোট ুতাহায় পরিবর্ত্তে প্রস্তুত না হইলে টাকার স্বল্পতাবশতঃ স্থদের হার বৃদ্ধি পাইবে।
- (৪) কোনও বিশেষ ব্যবসায়ে লাভ বেণী হইলে ব্যাক্ষ স্বভাবত: সেই ব্যবসায়ের জক্ত টাকা দিয়া একটু বেশী আদায় করিতে চায়; তবে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি হুওয়াতে তাহাকে সাবধান হইতে হয়।
- (৫) জামিন বা Securityর তারত্ম্য ও দেনদার-গণের ব্যক্তিগত •পদার কিংবা যশঃ অপযশের উপরেও স্থাদের তারতম্য হয়। যে ক্ষেত্রে সব টাকা মারা যাইবার সম্ভাবনা নাই, অথচ শতকরা ১০—২০ টাকা হাঁরাইবার ভয় থাকে, দেখানে এই ক্ষতি পূরণ করিবার মত টাকা লাভ 🥕রিবীর জন্য হার বৃদ্ধি করিতেই হইবে।

ছয় মাসের বেণী সময়ের জন্ম টাকা ধার দিতে Commercial Bank মাত্রই কুন্তিত হয়; তবে Mortegage কিংবা নৃতন ব্যবসায়ে টাকা নিয়োগ করিলে ৬ মাসের ভিতর • টাকা পাইবার সম্ভাবনা থুব কম; কাজেই অধিকাংশ টাকা এই প্রকার হলে না খাটাইয়া ব্যাঙ্ক অন্ত প্রকারে নিয়োগ করিয়া থাকে।

### Exchange—বাট্টা

এই প্রকার অল্প সময়ের জক্ত টাকা নিয়োগ করিবার সর্বোৎকুষ্ট উপার অক্ত স্থানের উপর চেক্, ছণ্ডি ও বিল ভাঙ্গান। এই সমস্ত কাগজে টাকা চাহিবামাত্র দিবার অঙ্গীকারু কিংবা বরাত ( order ) থাকে। আর সাধারণতঃ স্থনাম-বিশিষ্ট ব্যবসায়ীগণের হুণ্ডি প্রভৃতি ৭ দিনের মধ্যেই আদার হইয়া যার। শতকরা। তথানা হিসাবে বাটা অইসেই

ইহাতে শতকরা ১৪ হারে স্থদে টাকা লাগাইবার ঝাজ হয়। কলিকাতায় কোনও ব্যবসায়ী মাদ্রাঞ্চ কিংবা 🖒 সাইয়ের কোনও ব্যবসায়ীকে মাল বিক্রয় করিল। ওক্রতার প্রতিনিধির পক্ষে টাকার থলি সঙ্গে করিয়া ঘুরিয়া কেড়ান সম্ভবপর নছে, স্থতরাং মাল বুঝিলা পাইয়া, টাকার পরিবর্ত্তে সে তাহার মাদ্রাজ কিংবা বোম্বাইয়ের গদির উপর মূল্য দিবার বরাত বা ছকুম লিখিয়া দিল। বিক্রেতার টাকার দরকার, সং বলিয়া তাহার মনামও আছে। সে তথন ঐ কাগজ্থানি লইয়া ভিত্রি Banka গেল। বান্ধ তাহার অবস্থা, পদার প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া বাট্টা কাটিয়া রাথিয়া এই টাকা দিল। ক্রেতার পাঁভ, তাহাকে নগদ টাকা দিতে হইল না, বিক্রেতাকেও টাকার জন্ম বসিয়া থাকিতে হইল না; ব্যাঙ্ক ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে আদিয়া উভয়েরই অভাব মিটাইয়া দিল। তার পর সেই হুণ্ডিখানি মাদ্রাজ কিংবা বোদ্বাইরে পাঠাইয়া ব্যাঙ্ক টাকা আদায় করিয়া লইবে। কিন্তু পাঠাইয়া আদায় করিতে অন্ততঃ ৪ দিন লাগিবে, আবার কোনও বন্দোবস্ত করিয়া সেই টাকা কলিকাতায় আনিতেও ০ দিন সময় যাইবে ;—এই ৭ দিন টাকাগুলি বিক্রেতার সাহাব্যার্থ আবদ্ধ রাখিতে হইবে—ইহার মূল্যের নামই বাটা।

∸ ত্প্রত্যক্ষভাবে ব্যাক্ষ মণি-অর্ডার ইনসিওরেন্স ও ভি: পির কাজ বা বিল আদায়ও করিয়া থাকে; কিন্তু ডাকঘর অপেক্ষা অনেক কম থরচে। টাকা পাঠাইতে হইলে যতদিন না পোঁছায় ততদিন ডাকবরে আটক থাকে; বিশেষ প্রয়োজনেও তাহার পুন ব্যবহাব চলে না ; কিন্তু ব্যাক্ষ হইতে পাঠাইলে যে Draft বা বরাত পাওয়া যায়, ইঞ্ছামত তাহার বিক্রম ও হস্তান্তর করা চলে। আর বেণা টাকা পাঠাইতে ডাক্ঘরের সাহায্য লইলে লোক্সান্ই হয়। মনে ক্রুন ১০,০০০ টাকা লাহোর পাঠাইতে হইবে। মণি-অর্ডার/ করিতে গেলে অন্যুন ১৭ অংশে করিতে হইবে;--থরচ পড়িবে ১০০ টাকা; ইনসিওর করিলে ৫ থানি করিতে হইবে; ধরচ হইবে ১৪্; আর ডাকঘরের গালামোহর প্রভৃতি পরীকা করাইতে লাগিবে এক ঘণ্টা। ব্যাক্ষে জমা দিলে Draft কিংবা টেলিগ্রাম দারা এই টাকা লাহোরে পাঠান গৃহিবে ৬। টাঁকার। আবার মনে করুন, কানপুর হইতে ২০,৫,০০ টাকার ময়দা আসিল কলিকাতায়। বিক্রেতা

গাড়ী পাঠাইয়াই রসিদ পাঠাইবে ক্রেতার নিকট, গাড়ী ছাড় করাইবার জন্ম; কিন্তু তাহার ইচ্ছা ক্রেতা টাকা দিয়া मान नहेत्व, किःवा २।> मिन नहेर्छ मित्री कतिरन छेशयुक স্থদ দিবে। এই টাঁকা এই সর্ত্তে হিসাব করিয়া স্থদ লইয়া পাঠাইবে কে ? ডাকঘরে ইহা অচল, আর স্থদ আদায় করিবার কথা ত কেহ কানেও শুনিবেঁনা। বিক্রেতা তাহার রসিদ্পত্র, ছুকুমনামা প্রভৃতি বাাঙ্কের হাতে দির্লেই এই সমত কাজ ৫ ৬ দিনের মধ্যে অনায়াসেই সম্পন্ন হইয়া যায়:--আর প্রয়োজন ও পদার থাকিলে "আদায় হইবার পূর্ব্বেও টাকা পাইতে পারে। এই সমন্ত কাজের জন্স ব্যাক্ষ যে কমিশন লইয়া থাকে তাহাকে Exchange বলে। Exchange বলিলে দেশান্তরে টাকা প্রেরণ ও তথা হইতে আনয়নের মূল্য-নিরূপক হারও বুঝায়।

#### Discount

পূর্ব্ব হইতেই স্থদ কাটিয়া টাকা দিবার নাম ডিক্ষাউণ্ট। কানপুরের বিক্রেতার সহিত ক্রেতার এরূপ বন্দোবস্ত থাকিতে পারে যে, তাহার মাল সমস্ত কিংবা আংশিক বিক্রয় করিয়া এক কি দেভ মাদের মধ্যে সে টাকা পরিশোধ করিবে। এরূপ স্থলে বিক্রেতা কলিকাতার ক্রেতার উপর এক কি দেড় মাসের "মুদ্দতি" হুণ্ডি কাটিয়া থাকে। যথাবিধি ষ্ট্যাম্পকরা কাগজের উপর বিক্রেতা ক্রেতার উপর হুকুম লিথিয়া দেয় যে, নির্দিষ্ট সময়ে সে কোনও ব্যক্তি বা ব্যাঙ্গকে তাহার বরাতমত টাকা দিবে। ব্যাঙ্ক এই কাগজ বা হুণ্ডি ক্রেডাকে দেখাইলে সে ইহা সহি করিয়া স্বীকার করিয়া লয় ও মালের রসিদ গ্রহণ করে। 'ইহাকে D. A. Bill বা 'স্বীকার' করিয়া রিদদ পাইবার বিল বলা যায়। প্রয়োজন হইলে বিক্রেতা তাহার পরিচিত বাক্ষ হইতে আদায় হইতে যতদিন বাকী, ততদিনের ञ्चम वाम मित्रा টাকা পাইতে পারে। এই প্রকার স্থদ কাটিয়া টাকা দিবার নাম Discount। স্থদ অগ্রিম লওয়াতে প্রকৃত পক্ষে বেণী হার পড়ে—হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, শতকরা ১০ হিসাবে দিলে প্রকৃত পক্ষে শতকরা সাঙ্চেদশ পড়ে। এই Discountএর কাজ ব্যাঙ্কের निक्ट (यन পছनानरे, कात्रण ( > ) টাক। পাইবার নির্দিষ্ট দিন জানা থাকে (২) স্থদ পূর্ব্ব হইতেই পাওয়া যায় (৩) স্বীকার করার পর অন্ততঃ তুই জন ব্যক্তির জামিন থাকে

(৪) বাছাই করিমা লইয়া ভবিষ্যৎ প্রয়েজিনের সংখান করা যায় (৫) এবং অক্ত স্থানে এইগুলিকে জামিন স্বরূপ রাথিয়া টাকা পাওয়া যায়।

দেশে বাণিজ্যের শীরুদ্ধি হইলে এই প্রকার বিলের কাজ বুদ্ধি পায়—এই ডিম্বাউন্টের হারই দেশের বাণিজ্যের মাপকাটী বা অবস্থাজ্ঞাপক। সকল ব্যাঙ্কের অধিকাংশ টীকাই যদি এই•প্রকার বিলে আবদ্ধ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সময়-মত ব্যাঙ্কের পাওনাদারগণের টাকা দেওয়ার অস্থবিধা হইরা<sup>3</sup>.পড়ে। এই অস্থবিধা দূর করিবার জন্ম Rediscounting Bank বা ব্যাক্ষের অথবা মহাজনের বিল "ভাঙ্গাইবার" ব্যাঙ্ক থাকে। তাহারা কেবল এই একই কাজ কয়িয়া থাকে। সমস্ত দেশেই এই প্রকার ব্যাক্ষ আছে, কেবল ভারতবর্ষ ছাড়া। অধুনা ভারত-সরকার এই প্রকার 🔑 কটী ব্যাঙ্ক গঠন করিবাব প্রস্তাব করিয়াছেন। তাহার নাম হইবে Reserve Bank of India.

#### সন্থান্থ কাজ।

অর্থসংক্রান্ত অন্যান্য অনেক কাজও ব্যাঙ্ক করিয়া থাকে। ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন, কোম্পানির কাগজের স্থদ আদায় করা কি কঠিন ব্যাপার। এই ঝঞ্চাট হইতে নিষ্কৃতি পাইবার একমাত্র উপায় ব্যাঙ্কে কাগজগুলি ফেলিয়া দেওয়া। যথাসময়ে স্থদ আদায় হইয়া হিসাবে জনা হইয়া যাইবে। কোম্পানির ডিভিডেও বা লভ্যাংশ আদায়ও ব্যাক্ষ করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া জীবন-বীনা কোম্পানিকে স্থদ, প্রিমিয়ম প্রভৃতি দেওয়া, আদেশমত কোনও স্থানে টাকা পাঠান,

গ্রন্থেনিকের কাগজ ও সেয়ারের ক্রয়-বিক্রয় ইহাদের হাত দিরা ব্রান হাইতে পারে। টাকা থাকিলে আদেশমত . থরচ ও না থাক্রিলে ব্যবদাসংক্রান্ত কাগদ পত্রে আ**দা**য় করা <sup>°</sup> ও ঋণ দেওয়াই ব্যাঙ্কের কাজ। আমেরিকার Trust Companyৰ অমুকরণে কোনও কোনও ব্যাক্ষ উইলের সর্ত্ত অনুসারে Executor of Trustee নিযুক্ত হইয়া টাকার বিলি-বন্দোবন্ত করে। জমিদারগুণের পক্ষ হইতে থাজনা কিংবা ভাড়া আদায়ও, বন্দোবত্ত করিলে ইহার পুক্ষে অসম্ভব নহে। এই সমস্ত কাজ ছাড়া দলিলপত্র সেম্বার 'ট্রনিসিও**রেশ** পলিসি" (Insurance Policy) হীরা জহরত রক্ষণাবেক্ষণও ব্যান্ধ করিতে পারে। অবশ্য সমস্ত কাজের জন্মই কিছু কমিশন দিতে হয়। বিনামূল্যেও একটা কাজ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে পাওয়া, যায়। ব্যবসাক্ষেত্রে ধার দেওয়া অনিবার্য্য ; বিশ্ব কাহাকে ধার দেওয়া যায়, বা না যায়, তাহার যথাবিধি অন্নসন্ধান সব সময় হইয়া উঠে নী। আবার নৃতন গ্রাহক হইলে "দিই কি না দিই" একটা সমস্তার কথাও হইরা পড়ে। এই সমস্তার সমরও ইউরোপ, আমেরিকায় সন্ধান ,ও পরামর্শ লইবার স্থান ব্যাঞ্চ। ব্যাঙ্কে একটা বিভাগই থাকে, তাহার কাজ অনুসন্ধান প্রথম। কোন ব্যবসারীর কি অবস্থা, কি সম্পত্তি, কি কাজ, কি প্রকার বাজারে দেনা-পাওনা, কাহার পগার কত, আর্থিক অবস্থা ভাল না হইলেও ব্যবসানীতি কি প্রকার, এই সমস্ত বিষয়ে অন্তুসন্ধান লইয়া ও কারবারকারীগণকে প্রদান করিয়া ব্যাঙ্ক ব্যবসার বিশেষ স্প্রহায্য করিয়া থাকে। ক্রিনামূল্যে এই অনূল্য পরামর্শ পাওয়া সক্লেরই অধিকার।

# শোক-সংবাদ

পরলোকগত কুমার জ্ঞানেন্দ্র মল্লিক বাহাত্র

কুমার জ্ঞানেন্দ্র মল্লিক ১৮৭৬ খ্রী: অ: ১৬ই •জুন রবিবারে জনাগ্রহণ করেন। তিনি লোকাস্তরগঠ কুমার স্থরেক্স মল্লিক মহাশ্যের পুত্র • এবং চিরম্মরণীয় রাজা রাজেক্ত মল্লিক বাহাত্রের পৌল। 🗸 কুমার 🗫 দেক মল্লিক বাল্যজীবনে

হিন্দুর্লে বিতাশিক্ষা করেন। দান ও দহার অবতার লোকপূজা রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাহরের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ুমার্বল প্যালেই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্বপুরুষের সৌরভ্নর যশংকীর্তি উপযুক্ত ভাবে অকুগ্ন রাথিয়াছিলেন। কোমল-সভাব-সম্পন্ন কুমার জ্ঞানেক্র দৌন্দর্যাগ্রী, জ্ঞানপ্রিয়, কলাহবাগী ছিলেন। পূর্ব্বপুরুষের সংগুণসমূহ তিনি

উত্তরাধিকারহতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি চিম্ববিভাতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন; তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রদের ঘটুট পরিণতি আজিকার মার্কেল প্যালেসের ,অনুল্য চিত্রকলার कू भात छ। तिस्तु अलोकिक छेनाया छ দানণালতার স্মরণার্থ ভারতসমাট পঞ্চম জর্জ্জ দিল্লীতে রাজ্যাভিষেক কালে ১৯১২ খ্রী: অ: ১২ই ডিদেম্বর তাঁহাকে করোনেশন মেডেল প্রদান করিয়া গুণীর যথার্থ মর্য্যাদা বক্ষা করিয়াছিলেন। জ্ঞানেক্র তাঁহার সমাজের ম<u>ণির স্থরপু</u> ছিলেন। দরিদ্রের পিতা, নিরাশ্ররের আশ্র-দাতা বলিয়া প্থের ভিথারী, অনাগা সকলেই তাঁহার পানে আর্ত্ত নর্মনে, চাহিত। কর্মধীর কুমাব জ্ঞানেক্স কর্মসাপনের জন্ম উপযুক্ত স্বস্থ সবল দেহ পাইয়াছিলেন। অতি মগ্ল লোকই তাঁহার মত নীরোগ হইয়া জীবন অতিবাহিত করিতে পারে। শুনা যায়, তিনি আজীবন কোনওরূপ সাংঘাট্টক পীড়া ভোগ ৈ 4বেন নাই। অন্তিমকালে তিনি যে রোগাক্রান্ত হইয়া একুমাদকাল শ্য্যাশায়ী ছিলেন, তাহাই তাঁহার প্রথম ও শেষ রোগশ্যাায় শয়ন। একমাত্র পুত্র শ্রীমান গোপেন্দ্র মল্লিক ও তিনটি কন্তা রাখিয়া, ৫১ বংসর বয়সে ১৭ই এপ্রিল ১৯২৭ সালে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার পুত্র ও আত্মীয়গণের এই গভীর শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

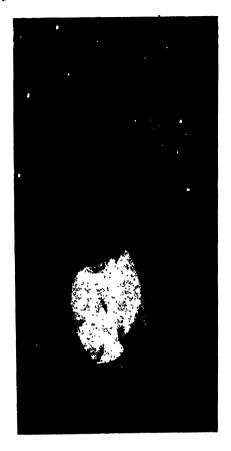

৵কুমার জ্ঞানেক্র মল্লিক বাহাত্র

# **শাময়িকী**

কবিবর বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রতিকৃতি এই মাসের 'ভারতবর্ষে'র প্রচ্ছদপট স্থশোভিত করিল। কবি বিহারীলাল কলিকাতা নিমতলা পল্লীতে ১২৪২ সালের ৮ই জ্যৈষ্ঠ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম দীননাথ চক্রবর্তী। পৌরোহিত্যই দীননাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের জীবিকা ছিল। তিনি পুত্র বিহারীলালকে ব্রাহ্মণোচিত স্থশিকা করিবার জন্ম তাঁহাকে সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন। বিহারীলাল যথাসময়ে কলেজ হইতে বা কিইইয়া বিষয় কর্মে মনোনিবেশ করেন। কলেজে অধ্যয়ন সময়েই সতীর্থগণ বিহারীলালের 'কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পান। এই শক্তি ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া তাঁহাকে বঙ্গ-কবি-সমাজে বরণীয় আসনে

অধিষ্ঠিত করিয়াছিল। 'সারদামঙ্গল' 'বঙ্গস্থুন্দরী' 'প্রেম-প্রবাহিণী' প্রভৃতি পুত্তক তাঁহার অসামান্ত কবিষের নিদর্শন i তিনি বাঙ্গালা কবিতার এক নৃতন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই আদর্শে অন্মপ্রাণিত হুইয়াই বিশ্বকবি রবীক্রনাথ, কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল প্রভৃতি খ্যাতনামা বাঙ্গালী কবি বিহারীলালকে গুরুস্থানীয় মনে করেন। বিহারীলাল তাঁহার 'বঙ্গস্থন্দরী'তে যে গীতধ্বনি করেন, তাহারই প্রতিধ্বনি পরবর্ত্তী কবিদিগের লেখনীমুখে বহির্গত হইয়াছিল। ১৩০১ সালের ১১ই জ্যেষ্ঠ বিহারীলাল প্রলোকগত হন। আমরা বিহারীলালের প্রতিক্বতি প্রকাশিত করিয়া কবিবরের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিলাম।

বিজ্ঞানাচাধ্য স্থার জগদীশচক্র বস্থ ইয়ুকোপে যাওঁয়ার পথে বোম্বাই নগরে উপস্থিত হইলে তথাকার সংবাদপত্র-প্রতিনিধিগণ অনেকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আজকাল ভারতবানীর সম্মথে যে সকল গুরুতর প্রশ্ন সমুপস্থিত তরিষয়ে তাঁহার মতামত জানিতে ইচ্চুক হন। কথোপকথন প্রায় ত্ই ঘণ্টাকাল ধইয়াছিল। যতটা জানা গিয়াছে তিনি রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক বিষয়ে বিরুদ্ধবাদ-সহিষ্ণুতা অহুমোদন করেন, এবং অস্পুতাদি প্রথা সম্বন্ধে তীত্র বিরুদ্ধ মত পোষ্ট করেন। তিনি মনে কবেন, প্রত্যেককেই স্বকীয় ভাবে দেশের জন্ম কাজ করিতে হইবে: কিন্তু স্বার্গাটন্তা পরিহার করিয়া দেবার প্রাচীন আদর্শ উজ্জ্বল রাখিতে হইবে। তাঁহার গবেষণার বান্তব মূল্য কিছু আছে কিনা সে বিষয়ে কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করেন, উত্তরে তিনি বলিয়াছেন ফাারাডের ক্যায় বড বড বিজ্ঞানবিদের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা কালেও ঐক্নপ সন্দেহ পোষণ করা হইয়াছিল। বর্ত্তমান কালে ভারতবর্ষে যে গবেষণা পরিচালিত হইতেছে তাঁহার এক প্রধান দোষ এই যে উহা কেবল স্বাধীনতার্বৰ্জিত পাশ্চান্ত্য পদ্ধতি অন্ত্রকরণের চেষ্টা মাত্র। ভারতের এবং পাশ্চাত্য দেশের অবস্থায় এত পার্থক্য যে, ভারতকে কি বিজ্ঞানক্ষেত্রে কি অপর ক্ষেত্রে নিজের প্রশ্নসমাধানপন্থা নিজেরই বাহির করিয়া লইতে হইবে, তাঁহার স্বকীয় বিজ্ঞানাগারে যন্ত্রপাতি সবই তাঁহাকে নৃতন করিয়া করিতে হইয়াছে। আর একটি ক্রটি হইতেছে সমাক আত্মনিয়োগের অভাব, ইহা ছাড়া কোন বড় কার্য্য সাধিত হইতে পারে না। স্থার জগদীশ বলিয়াছেন, তাঁহাব দৃঢ় ধারণা এই যে জগতের সভ্যতাব আদিস্থান ভারতবর্ষ, জগতের জ্ঞানবিকাশ সাধনে ভারতের গুরুবপূর্ণ কার্য্য রহিয়াছে; পাশ্চাত্য দেশ ক্রমেই ইহা স্বীকার করিতেছে।

বাঙ্গলার শিক্ষাবিভাগের ১৯২৫-২৬ সালের বার্ষিক বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইতে জানা যায় যে, এই বিভাগের আর্থিক অবস্থা গত কয়েক এৎসরের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে সম্ভোষজনক। ক্রেকটি বে-সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাহায্য দেওুরা হইরাছে। ঢাকা বিশ্ববিতালয়ের বার্ষিক মঞ্জুরীর টাকা অর্দ্ধলক্ষ্ণ বৃদ্ধিত করা হইয়াছে, এবং

কলিকাতা, বিশ্ববিভালয়ের পোষ্ট গ্রাজুরেট বিভাগের আর্থিক অবস্থার ডিন্নতি করা ইইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষার জন্ত আলোচাবীর্ষ বিশেষ কিছু করা হয় নাই। বিশ্ব-বিত্যালয়-সংস্কার এবং সেকে ভারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি চালনার উন্নতি বিধান করার কথা ছিল। অর্থাভাবে তাহা হইরা উঠে নাই। এই বংসরে কোন শিক্ষামন্ত্রী ছিল না। কাজেই সমগ্র বংগর এই বিভাগ গ্রণরের শাসন-পরিষদের একজন সদস্যের কর্ত্রাধীন ছিল। প্রাণমিক শিক্ষা অবৈতনিক্ করার উদ্দেশ্যে একটি "এডুকেশন দেস" বসাইবার কথা উঠে। পাঁচটি কেন্দ্রে সমবেত হইয়া সরকারী প্রতিনিধি আঁই বিশেষজ্ঞগণ এই বিষয় আলোচনা করেন। প্রস্তাবিত্,"সেস" সম্পর্কে বিক্রদ্ধ সমালোচনা হইলেও সকলে তাহারি প্রতিবাদ করেন নাই। এই বিষয়ে ব্যাপক উপায় অবলম্বনের কথা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। আলোচ্যবর্ষে প্রদেশের সর্ববত্র পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত পাঠ্য পদ্ধতি মক্তবসমূহে প্রবর্ত্তন ক্রা সরকারী সাহায্যকৃত হাইস্কুল সমূহের শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি এবং অন্তান্ত উন্নতির জন্ম প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে সাধারণ মঞ্বীর অতিরিক্ত তিন লক্ষ্ণ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। বে-সরকারী আর্ট কলেজগুলিকে সাহায্য দেওয়ার জন্ম প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে ২০০০০ টাকা প্রদান-করা অর্থাভাবের জন্ম গত কয়েক বংসর কাল পাঠশালার শিক্ষকদের শিক্ষা বৃত্তি বন্ধ ছিল। 🙇 ই বঁৎসর কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত মাত্রায় তাহা প্রদান করা হইয়াছে। ফলে অনেক শিক্ষক শিক্ষাগ্রহণের জন্য গমন করিয়াছেন। বে-সরকারী স্কুল ও কলেজসমূহে এ বংসর একটু বার্কিত হারে ছাত্রবৈতন আদায় হইয়াছে। • এতদ্বিদ্ন সরকার হইতে একট্ট বেণী মাত্রায় সাহায্য দান করা হইয়াছে। এই সমস্ত কারণে বর্ণিত বে-সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক অবস্থা এই বংসর একটু ভাল। . ঢাকা বিশ্ববিত্যালয়কে বার্ষিক ব্যয়ের জন্ম সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা প্রদান করা হইয়াছে এবং ভবিশ্বতেও এইভাবেই দেওয়া হইবে। ফলে ঢাকা বিশ্ব-বিভালয়ের আর্থিক অন্টন আর থাকিবে না। শারীরিক ব্যাক্সমচর্চার •উপকারিতা ক্রমেই স্কুল কলেজের ছাত্রগণ উপলব্ধি করিতেছেন। ফলে ব্যায়াম এবং ব্রতীবালক আন্দোলনের উন্নতি সাধিত হইগ্নছে।

বাঙ্গালার শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর মি: ওট্রে মহোদয় শিক্ষা-বিভাগের যে রিপোর্ট্ প্রকাশ করিয়াছেন, ঝুঁাহারু ধূল মর্ম প্রদত্ত হইল; কিন্তু এই রিপোর্টে তিনি আর একটী কথা বলিয়াছেন, দে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। শিক্ষাবিভাগের কার্য্যের আলোচনা প্রদক্ষে তিনি একটা পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব ক্রিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"বাঙ্গালার উচ্চ ইংরাজী বিতালয়ের সংখ্যা অনেক অধিক। ইহাদের কতকগুলিকে মধ্য-ইংরেজী বিতালয়ে পদিণত করার ব্যবস্থা করিতে হইবে।" বান্ধালার লোকসংখ্যা ৪৬,৬৯৫,৫৩৬, এবং তাহাদের শিক্ষার 🗫 ১০৩৬টা উচ্চ ইংরাজী বিহ্যালয় অর্থাৎ গড়ে প্রায় ৪৬ হাজার লোকের জন্ম একটা স্কুল আছে। অধিকাংশই বিছোৎসাহী জনসাধারণ কর্ত্তক প্রতিষ্ঠিত। মি: ওটেনের চক্ষে এই স্কুলের সংখ্যা অত্যধিক হইল। বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতিতে জনসাধারণের প্রেদ্ধা নাই। ে সূল কলেজ প্রতিষ্ঠানগুলিকে কেরাণী তৈয়ারীব প্রভৃতি শিক্ষার কারখান' বলিলে অত্যক্তি হয় না। মিঃ ওটেন যদি এই শিক্ষার আমূল সংস্থার' করিবার ব্যবস্থা করিতেন, তাহাতে কাহারও হুঃখ প্রকাশ করিবার কিছুই থাকিত না; কারণ তাহাতে একটা নৃতন কিছু হইবার অবকাশ পাইত। কিন্তু উচ্চ স্কুলকে মধ্যস্কুলে পরিবর্ত্তনরূপ সংস্কারের উদ্দেশ্য কিছুই বুঝিতে পারা যায় না।

অনেকেই শুনিয়া নিরাশ হইবেন যে, বোষাইয়ের প্যারাস্নিস্ কর্তৃক সংগৃহীত বিগাত ঐতিহাসিক চিত্রাবলী বিক্রয়ার্থ থাজারে উপস্থিত করা হইয়াছে এবং আমেরিকানরা উহা কিনিবার জক্ত প্রস্তুত হইয়াছেন। ভারতীয় চিত্রাবলীর এই অমূল্য সম্পদ ঘাহাতে বিদেশে না যাইতে পারে, তজ্জক কেই কেই কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সফল হইল না। সাতারাতে প্যারাস্নিস্ পরিবারের যে মিউজিয়ম আছে, তথায় সংগৃহীত পুস্তকাদি ও দলিলপত্র রক্ষিত হইয়াছে এবং বোষাই সরকার প্যারাস্নিস্ পরিবারকে মার্সিক ২০০ টাকা বৃত্তি দিয়া উক্ত মিউজিয়ম বিনা সর্তে এবং বিনামূল্যে গ্রহণ করিয়াছেন। প্যারাস্নিস্ পরিবারের সংগৃহীত চিত্রসমূহের বর্তুমান উত্তরাধিকারী মি: এ, ডি, প্যারাস্নিসের সহিত্ত জনৈক সংবাদপত্র-প্রতিনিধি উ।হার সাতারার গৃহে দেখা করেন। মি: এ, ডি, প্যারাস্নিসের

erarranarranskarrannarrannarrannarrannarrannarran (r. 1881) – 1882 – 1882 – 1888 – 1888 – 1888 – 1888 – 1888 – তাঁহাকৈ বন্দেন,—সংগৃহীত চিত্রাদি ও পুত্তকাদির ছুইটা 'বিভাগ আছে। ০ সরকার ২০০ টাকার একটি মাসিক বৃত্তি निया शुखकानि छ।शारानत अधिकात्रवृक्तं कतिया नहेबाराह्न । কিন্তু চিত্রগুলির উপর সরকারের কোনই অধিকার নাই। কারণ উল্ল সম্পূর্ণ বিভিন্ন; কিন্তু বর্ত্তমানে আর্থিক দায় হইতে উক্ত মূল্যবান ছবিগুলিকে রক্ষা করা বড়ই কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। স্থতরাং যে কোন দেশ হইতে সূর্বাপেক্ষা অধিক মূল্যে ছবিগুলি কিনিবার ডাক আসিবে। সে দেশকেই ঐ ছবিগুলি বিক্রয় করিতে হইবে। শিবাজী স্থৃতি সমিতি উক্ত চিত্রসমূহ রক্ষা করিবেন বুলিয়া একবার প্রস্তাব হইয়াছিল; কিন্তু কার্য্যকালে তাহার কিছুই হইল না। বড়ই ত্রুথের বিষয় যে, ভারতের কোনও ধনীব্যক্তি অগ্রসর হইয়া এই সমস্ত ভারতীয় বহুমূল্য চিত্রাদি রক্ষারজ্ঞ কোনই ব্যবস্থা করিলেন না। ভারতের অতীত কীর্ত্তির প্রতি স্বদেশীয়গণের এই প্রকার উদাসীক বড়ই মর্মান্তিক। প্রতরাং দেখা ঘাইতেছে, মার্কিণের হস্তেই এই ঐতিহাসিক মম্পদ অর্পিত হইবে।

গভর্গনেট ছই পয়সা পোষ্টকার্ডের মূল্য এক পয়সায় কমাইয়া দিতে কিছুতেই রাজী হইলেন না। পোষ্টকার্ডেন মূল্য এক পয়সা হইলে গভর্গনেটের ৮৪ লক্ষ টাকা আয় ক হইত। গভর্গনেট মোটরকারের শুক্ত শতকরা দশ টাব কমাইয়া দেওয়ায় কয়েক লক্ষ টাকা লোকসান সহ্ করিবেরাজী হইলেন, কিন্তু পোষ্টকার্ডের মূল্য কমাইতে পারিলেন না মোটরকার মাত্র করেকজন ধনীতে ব্যবহার করে। তাহা-দিগের মোটব গাড়ী ক্রয় করিতে তুই বা এক সহস্র অধিক পরচ হইলে কিছু আসে যায় না; কিন্তু পোষ্টকার্ডের মূল্যনা কমিলে কোটি কোটি দরিদ্র ভারতবাসীর অস্ক্রিধা হইবে। যাহারা ধনী তাহাদের স্ক্রিধা করিয়া দিয়া গভর্গনেট দরিদ্র-দিগের অসা স্তাহ বাড়াইয়া দিতেছেন

সেদিন নদীয়া জেলার অন্তর্গত শান্তিপুরে নিথিল-বন্দীয় শিক্ষক-সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। কলিকাতা সিটি কলেজের অধ্যক্ষ্ট প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের মহাশ্য সভাপতির আসনু গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এই উপলক্ষে যে অভিভাষণ দিয়াছিলেন, তাহা সকলেরই প্রণিধানযোগ্য।

. **>**65

এই বক্তবিয় বর্ত্তমায় সময়ে বন্ধীয় বিভালয় গুলির শিক্ষ্ ও শিক্ষা সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রয়োজনীয় কথার আলোচনা করা হইয়াছিল। এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, বর্তুমান সময়ে বাঙ্গালার শিক্ষকদিগের ক্যায় দরিদ্র সম্প্রদায় আর নাই বলিলেও অত্যক্তি হয় না। করেক বংসর পূর্বে সরকার ঝঙ্গালার শিক্ষকদিগের বেতন বৃদ্ধির এবং তাঁলাদের ভবিষাঁৎ অবস্থার উন্নতি সাধনের কি উপায় করা যাইতে পারে, তাহার অবধারণ করিবার জন্য একটি কমিটী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অধ্যাপক নৈত্র সেই কমিটীর অন্ত-তম সদক্ত ছিলেন। তিনি বলেন ঐ বিষয়ে তথ্যাকুসন্ধান করিতে যাইয়া তিনি শিক্ষকদিগের, বিশেষতঃ পাঠশালার গুরুমহাশ্মদিগের তুঃস্থ অবস্থার সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি সেই সময়ে সাক্ষীদিগের মুখে শুনিয়াছিলেন যে, ্রুসরকারী পাঠশালার গুরুমহাশয়রা মাসিক ৪ টাকা হইতে ৫. টাকা পর্য্যন্ত বেতন পাইয়া থাকেন। নন্দ্রাল স্কুলের ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এক জন পণ্ডিত বহু দিন ধরিফা মাসিক ২০ টাকা মাত্র বেতনে চাকরী করিয়া আসিতেছিলেন, ইহা তিনি দেখিয়াছেন। অধ্যাপক মৈত্র বলিয়াছেন যে, তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়া সরকারী বিভালয়ের শিক্ষকদিগের বেতন কিছু ্বিদ্ধিত করাইয়া দিয়াছেন; কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহাদের বতন এখন যাহা হইয়াছে, তাহাও পর্য্যাপ্ত নহে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত নৈত্রেয় মহাশয় বলিয়াছেন যে, বেসরকারী বিজালয়গুলির শিক্ষকদিগের অবস্থা প্রায় পূর্ববংই
শোচনীয় রহিয়াছে পলী গ্রামের অনেক পাঠশালার
শুরুমহাশয়য়া মাসিক ৫—৭ টাকাব অধিক পায়েন না;
লাহার ফল এই হয় য়, ঐ সকল কার্য্য করিবার জন্য ঠিক
যোগ্য লোকই পাওয়া যায় না। আজকাল একটি সাধারণ
ভূত্য রাথিতে ঘাইলে তাহার থোরাক-প্রোযাক এবং
বেতনাদি বাবদ প্রায় মাসিক ২৫ টাকা পড়ে। সাধারণ
মজুররা দৈনিক ৮—১০ আনার কম মজুরী করে না।
এরূপ অবস্থায় যদি পাঠশালার শুরুহাশয়য়া মাসিক ৫—৭
বেতন পায়েন, তাহা হইলে তাহাদের অবস্থা কিরূপ দাড়ায়,
তাহা সহজেই বুঝা যায়। ইহারা কথনই একনিষ্ঠ হইয়া
শিক্ষকতা কার্য্য আয়নিয়োগ করিতে পারেন না,
ইহাদিগকে বাধ্য হইয়া অয়্য উপায়ে আয়ও কিছু অর্থ সংগ্রহ

তাই বক্তার বর্ত্তমার সময়ে বন্ধীয় বিভালয় প্রনিত্ত নিজক করিল পরিবার প্রতিপালন করিতে হয় দি দিতীয়তঃ নিতাত প্রনিত্ত করা হইরাছিল। এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে বলিয়া ইইবাছেল মানসিক বৃত্তগুলি সম্যক্তাবে ফুর্র্ডি পায় না। যে, বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালার শিক্ষকদিগের ভার দরিদ্র বিলাল বালিকাদিগের শিক্ষার ভার অর্পণ করাও ঠিক নহে। পুর্বে সরকার কালার শিক্ষকদিগের বেতন বৃদ্ধির এবং সেই জন্ত শিক্ষকদিগের অবস্থার উন্নতি সাধনের কি উপায় করা তাহার স্থাবত্থা করা কর্ত্ত্ব।

শ্রীযুক্ত মৈত্রেয় মহাশয় আর একটা কথা ব্রুক্তিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, আজকাল দেখিতে পাওুয়া যায়-খে, শিক্ষা-বিভাগের অভিভাবকেবা ব্রিভালয়ের গৃহ-নির্ম্বাণ বাবদ বহু অর্থ ব্যয় করিবার জন্ম বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। <sup>®</sup> শ্রীযুক্ত মৈত্রেয় মহাশয় কর্ত্তাদিগের এ প্রকার বিবেচনা ভাল, মনে করেন না; আমরাও এ কথা পূর্বের বহুবার বলিয়াছি। আমরা বলি, বিতালয়ের গৃহ অস্বাস্থ্যকর না হইলেই হইল এবং সেই গৃহে যাহাতে ছাত্রগণের স্থান भःकूलान रहा, भारे नित्क लका तां श्विटलरे रहेल । अधारे क মৈত্রেয় মহাশায় বলিয়াছেন যে, পাশ্চাত্য-থণ্ডে এখন বছ লোকের ইহাই মত যে, বিভালয়-গৃহের জন্ত অধিক অর্থবায় সঙ্গত নহে। উয়োরোপে উন্মুক্ত স্থানে বসিয়া শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা কর্রিবার জন্ম অনেকে আঁন্দোলন করিতেছেন। সেথানকার অনেক বড় বড় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের গৃহ প্রাসাদতুল্য নহে, ইহা অধ্যাপিক মহাশয় স্বয়ং দেখিয়া আসিয়াছেন। সে रमत्मे यिन विकालय-शृशानि वहवारय निर्मित् ना शहेया थारक, তাহা হইলে আমাদের শৈশে বিভালয়ের জন্ম বড় রড় ইমারিভ नियांति क्र कर्डा फिलाइ এठ व्याधर क्रन ? करब्रक বংসর পূর্বের বিশ্বকবি রবীক্রনাথ একটী বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, থাছদ্রব্য যদি উপাদের হর, তাহা সোণার থালে পরিবেশন না করিয়া কলার পাতায় পরিবেশন করিলে তাহার স্বাদও কমে না, উপাদেরতাও কমে না। শিক্ষা যদি ভাল ভাবে দেওয়া হয়, তাহা হইলে সে শিক্ষাপ্রদানের স্থান প্রাসাদে না হইয়া বৃক্ষতলে হইলে তাহার মর্য্যাদা বা শুণের হারি হয় না।, বোলপুর শান্তি-নিকেতনে যে প্রকাণ্ড ত্রিতল অট্টালিকা নাই, সেখানে যে বৃক্ষতলে বা সামাস্ত তৃণকুটীরে শিক্ষাপ্রদান করা হয়, তাহাতে কি শিক্ষার কোন অঙ্গহানি হুইতেছে ? বিশেষতঃ আমাদের দেশের শিক্ষার্থীয়া

বালাখানা তৈয়ারী না করিয়া যাহাতে সেই অর্টা উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়, ভাল পুস্তকাগার স্থাপন করা হয়, তাহা কি অধিক কার্য্যকরী নহে ? শান্তিপুরের সম্মেলরে

অধিকাংশই কুটীরবাদী দরিদ্র সম্ভান। তাহাদের শিক্ষার জন্ত বহুদশী প্রবীণ অধ্যাশক শ্রীবৃক্ত দেরখবাবু যে এ বিষয়ে 'শিক্ষাবিভাগের 'দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, ইহাতে আমরা আনন্দিত হইয়াছি। ভর্মা হয়, অধ্যাপক এ কপা কর্ত্তপক্ষ উপেক্ষা করিতে পারিবেন না।

### সাহিত্য-সংবাদ

### নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

ৰ্জিকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "আময়া কি.ও কে" মূল্য —২ শ্রীহ্বীর্চন বন্দ্যোপাধ্যার প্রণার্ড "ব্যধার পূজা" মূল্য — ১॥ • শ্রীসরসীবালা বস্থ প্রণীত "প্রবাল" মূল্য—২ং শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত প্রণীত "নাবী" মূল্য--:॥• ৬প্যারীশহর দাশভপ্ত প্রণীত "অর্জুন" মূল্য - ॥৴• ৺উপাধ্যায় ব্ৰহ্মবান্ধ্ব প্ৰণীত "সমাজ" মূল্য —॥৵৽

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত "আচায়া শঙ্কর ও রামান্তর্জ" (পরিবন্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ) মূল্য--- ৫ শ্রীব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এণীত "বন্ধুর দান" মূল্য—২্ শীনিতাইপদ চট্টোপাধ্যায় কাব্যরত্ব প্রণীত "সপ্তমাবতার" মুল্য—১॥• শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত জে. এম. সেন প্রণীত "মনস্বিতার মাপ"—॥• শ্রীবিধু ভূষণ দত্ত প্রণীত "বদরীনারায়ণের পথে" মূল্য--- ৸•

## ্ নিবেদন

# 'ভারতবর্ষ' আগামী আষাঢ় মাসে পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিবে

ভারতবর্ষের মূল্য মণিঅর্ডারে বাধিক ভার্পত, ভিপিতে ভার্পত ধাণ্মাসিক ৩১০ আনা, ভিপিতে ৩১১০। এই জন্ম ভিপিতে ভারতবর্ষ লওয়া অপেকা মণিঅর্ডাবের মূল্য প্রোরপ করাই সুদিপ্রাজনক। ভিপির টাকা বিলম্বে পাওয়া যায়, স্থতরাং পরবর্তী সংখ্যার কাগজ পাইতে বিলম্ব হইনার সম্ভাবনা। ২*৫০*শ ভৈক্যটে<del>টার</del> মধ্যে টাকা না পাওয়া পেলে আয়াতু সংখ্যা ভিপি করা হুইবে। গুরাতন ও নৃতন গ্রাহকগণ কুপনে কাগন্ধ পাঠাইবার পূর্ণ নাম ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। পুরাতন গ্রাহকগণ কুপনে প্রান্তক হ দিবেন। নৃতন গ্রাহকগণ নুক্তন বলিয়া উল্লেখ করিবেন ; নতুকা টাকা জমা করিবার বিশেষ অস্থবিধা হয়।

ু দ্রক্তব্য-চতুর্দ্দশ বর্ষের 'ভারতবর্ষে'র একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠকপাঠিকাগণের গোচর করিতেছি। এই বৎসর কিছু বেশা ২০০০ পৃষ্ঠাব্যাপী পঠিতব্য বিষয় প্রকাশিত হইরাছে; এতদ্বাতীত বহু ব্যঙ্গচিত্র, একাধিক বর্ণচিত্র ৬০ থানি ও একবর্ণ চিত্র ন্যুনাধিক ১২০০ প্রদন্ত ইইরাসছ। পূর্ব্ব বৎসরের সহিত তুর্গনা করিয়া দেখিলে এই চতুর্দ্দশ বর্ষে বিং প্রবন্ধ-বৈচিত্র্য, কি ত্রিবর্ণ চিত্র, কি একবর্ণ চিত্র—সর্ব্ব বিষয়েই উন্নতি পরিলক্ষিত হইবে। বাঙ্গালা সাহিত্যে বিভিন্ন বিভাগের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ লেথকগণ 'ভারতবর্ষে'র সেবা করিয়াছেন ;—বাঙ্গালাদেশে কেন, ভারতবর্ষের কোনও প্রদেশেরই কোন মাসিকপত্রই এত আবোজন করিতে পারিয়াছে কি না, পাঠকগণ তাহার বিচার করিয়া দেখিবেন।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea. of Messers Jurudas Chatterjea & Sons. 201. Corpwallis Street, CALCUTTA.



Printer-Narendranath Kunar, The Bharatvarsha Printing Works, 203-1-1. Cornwallis Street. CALCUTTA.